

## বিশ্বকোষ

#### অর্থাৎ

যাবতীয় সংস্কৃত, বাঙ্গালা ও প্রাম্য শব্দের অর্থ ও ব্যুৎপত্তি; আরব্য, পারস্থ, হিন্দি প্রভৃতি ভাষার চলিত শব্দ ও তাহাদের অর্থ; প্রাচীন ও আধুনিক ধর্ম্মংপ্রদায় ও তাহাদের মত ও বিহাস; মমুষ্যতন্ত্ব এবং আর্যা ও অনার্য্য জাতির বৃত্তান্ত; বৈদিক, পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক সর্বজাতীর প্রসিদ্ধ ব্যক্তিণ গণের বিবরণ; বেদ, বেদাঙ্ক, পূরাণ, তন্ত্র, ব্যাকরণ, অলকার, ছলোবিদ্যা, আর, জ্যোতির, অন্ধ, উদ্ভিদ, রসায়ন, ভূতন্ব, প্রাণিতন্ত্ব, বিজ্ঞান, আলোপ্যানী, ছোমিওপ্যানী, হৈদ্যক, ও হৃতিম অতের চিকিৎসাপ্রধানী ও ব্যবহা;
শিল্প, ইল্লজাল, কৃষ্যিতন্ত্ব, পাক্ষিবদ্যা প্রভৃতি নানা শাল্ভের
সারসংগ্রহ অকার্যানি বর্গাক্ষমিক বৃহদ্ভিধান।

## ত্রোদশ ভাগ।

(বালরোগান্তকরস—নৎস্তত্ত্ব)

১৪ নং তেলিপাড়া লেন, স্থানসুক্র, বিশ্বকোষ-কার্যালয় হইতে

ত্রীনগেন্দ্রনাথ বস্থ কর্তৃক সঙ্গলিত ও
প্রকাশিত।

## কলিকাতা

নং রামধন মিত্রের লেন, ভামপুকুর, বিশ্বকোর প্রেলে
 বস্তু এণ্ড কোম্পানির দারা মুক্তিত।



多沙河

er kan ti right and the state of the first of the first of the state o

STREET BREETING

TO SHEET WAS A SECOND OF THE S

†তা, সাতী স ২০০, প্ৰকাৰী কুছুম্বত ক্ৰেন্ত হাৰী দৰেছ গ্ৰহ ২০০টুকু মতে হাৰী লগাছত ৪০৮ স্থা

१कार अव्यद

# বিশ্বকোষ

## ত্রোদশ ভাগ।

বালবাহ্য

वाननवागंड

বালরোগান্তকরস (পুং) বালরোগাধিকারে ঔষধবিশেষ।
ইহার প্রস্তুত প্রণালী—পারা ও গদ্ধক প্রত্যেক অর্দ্ধতোলা, স্বর্ণমান্ধিক ২ মাথা, উত্তমন্ত্রণে কজ্জনী করিয়া লোহপাত্রে কেন্ডরিয়া, ভূঙ্গরাজ, নিসিন্ধা, কাকমাচী, গিনা, হুড্হড়ে, শালিঞ্চ,
থূলকুড়ি, এই সকলের রসে ভাবনা দিয়া শ্বেত অপরাজিতার
মূল ২ মাথা ও মরিচ ২ মাথা উহার সহিত মর্দ্ধন করিয়া রোদ্রে
শুক্তিয়া সর্বপাক্ষতি বটিকা করিবে। ইহাতে বালকের জ্বর
ও কাস প্রভৃতি রোগের শান্তি হয়। (ভৈষজ্যরত্নাই)

বাললীলা (স্ত্রী) > বালকের খেলা। ২ বাল্যোপযোগী খেলা।
বালব (পুং) জ্যোতিষোক্ত করণবিশেষ, ইহা দ্বিতীয়করণ, এই
করণে শুভকর্মাদি নিন্দিত নহে। এই করণে জন্মগ্রহণ করিলে
সমস্ত কার্য্যকর্তা, আত্মীয় ভরণশীল, সেনাধ্যক্ষ, কুল ও শীলযুক্ত,
উদারবৃদ্ধিসম্পার ও বলবান হইবে।

"কার্যান্ত কর্তা স্বজনন্ত ভর্তা সেনাপ্রণেতা কুলশীলযুক্তঃ! উদারবৃদ্ধিবলবান্ মন্বয়ন্চেদ্বালবাথ্যে জননং হি যতা॥" (কোষ্ঠীপ্র°) বালবৎস্তা (পুং) কপোত। (বৈদ্যুকনি°)

বালবায়জ (ক্রী) বালবারে বৈছর্য্যপ্রভবে দেশবিশেষে জারতে জন-ড। বৈদুর্য্য। (ত্রিকা°)

বালবাসস্ (ক্লী) বালানাং লোমাং বালৈনিশ্বিতং বা বাসঃ।
> কেশনিশ্বিত বস্ত্ৰ। ২ বালকের বস্ত্ৰ।

বালবাহ্য (পুং) বালাঃ শিশবো বাহা যশু, এতে থলু কন্মিংশিচং উপস্থিতে ভয়ে শিশূন্ পৃষ্ঠে নিধায় পলায়তে ইতি প্রসিদ্ধে
তথাস্থা ১ বনছাগা (হারা°)(ত্রি) ২ বালকবহনীয়।

বালবাজন (ক্রী) বালস চমরীপ্রছয়ে বালেন ক নিয়িছে বালনং চামর, প্রায়ি—রোমগুছ, প্রকীর্ণক।

শ্বিশ্বাপ্ত্রির জশবর কুর্ব্বতি বিবর কনেশ্রম্যাঃ।

কুমার ১১১৩) ২ বালকের বাজন

বাল্বত ( ১৯) মন্ত্ৰী বা মনুবোদের নামান্তর। ( বিকা

বালপাস্ত্রী কাগ্যনকর, প্রান্তিরটোগপ্রনেড

বালশাস্ত্রী, গাননোগনী ও বালবঞ্জিনী নামে ব্যক্তরণপ্রত্যে। বালশাস্ত্রী গোলনে, যোগচিন্তামণিপ্রণেত।।

বালাশুজ (জি) নৰ্প্লয়্জ। যে প্ৰের নৰ্পুদ বাহির হইবাছে।

विमार्थ ( श्रः ) वाणावक्र ।

বালসন্তোষী, বোদাই প্রদেশের শোলাপুর-জেলাবাসী জাতিবিশেষ। বালকবালিকাদিগকে সন্তোষ-দান ও তাহাদের
মঙ্গলাকাজ্ঞা করিয়া ছারে ছারে ভ্রমণ করাই ইহাদের
উপজীবিকা। সামাজিক আচার ব্যবহারে ইহারা কুণবিদিগের
মত। কোন গৃহস্থের বাটীতে প্রবিষ্ট হইয়া ইহারা বালকবালিকাদিগের ভবিষ্যৎ শুভাশুভ ফল বলিয়া থাকে। সাধারণ
মহারাষ্ট্রীয়দিগের ভায় ইহারা ধর্মকর্ম্ম সমাপন করে। গ্রাম্যাজী
ব্রাহ্মণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে।

বালসমন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের হিসার জেলার অন্তর্গত একটা সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এথানে শান্তর লবণের বিস্তৃত বাণিজ্য ছিল। রাজপুতনা-রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায় ঐ বাণিজ্যের অনেক অবনতি হইয়াছে।

বালসন্ধ্যান্ত ( পুং ) বালসন্ধ্যা ইব আভা যশু। অরুণবর্ণ। (হেম)

বালসরস্বতী, বালসরস্বতীয় কাব্যরচয়িতা। ইনি মদন নামেও পরিচিত।

বালদাত্ম্য (क्री) হয়। (হম)

বালসূরি, হেমাদ্রিসর্বপ্রায় চিত্ত-প্রণেতা।

বালসূর্য্য (ক্লী) বালঃ স্থ্য ইব। ১ বৈদ্র্য্যমণি। (ত্রিকা°) (পুং) ২ প্রাতঃকালীন স্থ্য, সকাল বেলার স্থ্য।

বালসূর্য্যক ( ফ্রী ) বালস্থ্য এব স্বার্থে কন্ বৈদ্র্য্যমণি। ( শব্দরত্বা ° )

বালস্থান (ক্নী) > বাল্যাবস্থা, শৈশবকাল। ২ শিশুত্ব।
বালহস্ত (পুং) বালা হস্ত ইব মক্ষিকাদীনাং নিবারকত্বাৎ।
বালধি। লোমযুক্ত লাঙ্গুল। (ত্রি) বালানাং কেশানাং
হস্তঃ সমূহঃ। ২ কেশসমূহ। (উজ্জ্বদত্ত্ত)

বালা (স্ত্রী) বালাঃ কেশা ইব পদার্থা বিপ্তত্তে ষস্তাঃ, বাল-'অর্শ আদিত্যাদচ্' ততন্তাপ্। ১ নারিকেল। ২ হরিদ্রা। ৩ মল্লিকা-ভেদ। ৪ অলঙ্কারভেদ। ৫ মেধ্য। ৬ ক্রটি। (মেদিনী)
৭ ঘতকুমারী। ৮ খ্লীবের। (শুলর্জা°) ১ অম্বর্চা। ১০ নীলঝিন্টী। (রাজনি°) ১১ একবর্ষবয়স্কা গ্রী।

"বর্ষমাত্রী তু বালা স্থাদতিবালা দ্বিবার্ষিকী।" ( প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব ) ১২ ষোড়শবর্ষীয়া স্ত্রী। এই স্ত্রী গ্রীষ্ম ও শরৎকালে প্রশংস-নীয়া ও হর্ষদায়িনী।

"বালাস্ত্রী প্রাণদা প্রোক্তা তরুণী প্রাণহারিণী।
প্রোঢ়া করোতি বৃদ্ধং বৃদ্ধা মরণমাদিশেং ॥" ( রতিমঞ্জরী )
ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—বালাস্ত্রী সেবনে বলবৃদ্ধি হয়।
"নিত্যং বালা সেব্যমানা নিত্যং বৰ্দ্ধয়তে বলং।" (ভাবপ্র°)
কন্তামাত্রেই এই শব্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।
পঞ্চবর্ষবয়স্কা কন্তাকেও বালা কন্তে।

"श्र<mark>क्षे</mark>वर्षा युठावाना" ( हातीं । । ८)

ছই বংসরের কম বয়স্কাকেও বালা কহে। ইহাদের মৃত্যু হইলে উদকক্রিয়া ও অগ্নিসংস্কার হইবে না। ইহাদিগকে মাটির মধ্যে পুতিয়া রাখিতে হইবে।

"অজাতদন্তা যে বালা যে চ গর্ভাদ্বিনিঃস্তাঃ।

ন তেয়ামগ্নিসংস্কারো ন পিণ্ডং নোদকক্রিয়া॥" (গরুড়পু°১০৭আঃ)

বালাই ( बातवी ) इत्रृष्टे।

বালাকি (পুং) বলাকায়া অপত্যং বাহ্বাদিছাৎ ইঞ্। (পা ৪।১।৯৬) গার্গ্য ঋষিভেদ। "দৃপ্তবালাকির্হান্চানো গার্গ্য আস" (বুহাদারণ্যক উপ°)

বালাক্ষী (স্ত্রী) বালাঃ কেশা ইব অক্ষিসদৃশং পুষ্পং যস্তাঃ!
কেশপুষ্পাবৃক্ষ। পর্য্যায়—মানসী, তুর্গপুষ্পী, কেশধারিণী।

(শক্চন্দ্রিকা)

বালাখানা (পারসী) উপরের ঘর।

বালাঘাট, দাক্ষিণাতোর কর্ণাটক প্রদেশের প্রাচীন বিজয়নগর রাজ্যের অন্তর্গত একটা জেলা। যে জেলাগুলি ঘাট পর্বতমালার উপরে অবস্থিত, তাহাই বালাঘাট এবং যাহা ঘাটের নিমদেশে অবস্থিত, তাহাই পয়নঘাট নামে অভিহিত ছিল। অক্ষা ৮° ১০ হইতে ৮° ১৬ উঃ এবং জাঘি ৭৭° ২০ হইতে ৮০° ১০ পূঃ মধ্যে অবস্থিত। স্থানীয় অধিবাসীর নিকট বেলারী, কর্ণূল ও কড়াপা জেলা এখনও বালাঘাট নামে প্রসিদ্ধ।

বালাঘাট, মধ্যপ্রদেশের চিফকমিসনরের অধীন নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটী জেলা। অক্ষা° ২১° ১৮´ হইতে ২২° ২৫´ উঃ এবং ক্রাঘি° ৭৯° ৪২´ হইতে ৮১° ৪´পুঃ। ভূ-পরিমাণ;০১৪৬ বর্গমাইল। বুর্হানগড় ইহার বিচারসদর।

জেলাটী সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত। দক্ষিণভাগ প্রায় সমতল ও সর্বাপেকা নিম। দিতীয়ভাগে মানতালুক নামা উপত্যকা ভূমি এবং তৃতীয়ভাগে রায়গড়বোছিয়া নামক অধিত্যকাপ্রেলেশ। প্রথমবিভাগে বেণগঙ্গা, বাঘ, দেব, ঘিদ্রি ও শোণনদী প্রবাহিত। ১ম ও ২য় ভাগ প্রায় বনমালাসমাচ্ছয়। ৩য় ভাগের সর্ব্বোচ্চ পর্ববভূমি সমূদ-পৃষ্ঠ হইতে ৩ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই পার্ববত্যপ্রদেশের স্থানবিশেষে গভীর জঙ্গল দৃষ্ঠ হয়। টোপ্লার শালবন তন্মধ্যে সর্ব্বোৎক্ষ্ঠ। দেবনদীতটে কটঙ্গ নামে একপ্রকার বাঁশ জন্মে, উহা প্রায় ৯০ ফিট্ উচ্চ হয়। এরপ স্থানর বাঁশ ভারতের আর কোথাও দেখা যায় না। এই বহ্যভাগে গোঁড় ও বৈগা জাতিরই বাস অধিক। কোন কোন ঝরণায় সোণা পাওয়া যায়। এতছিয় লোহ, শূর্মা, গেরিমাটী ও অল্র প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়।

মহারাষ্ট্র আক্রমণের পূর্ব্বে এই স্থানের দক্ষিণভাগের কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না; কিন্তু ঐ সময়ের শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতেই নাগপুরের ভোঁস্লে-সর্দারগণ এই প্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়া আসিতেছেন। মহারাষ্ট্রগণের অধিকারের পূর্ব্বে উত্তর দিক্স্থ উচ্চ ভূমে গড়ামগুলার রাজবংশ প্রতিষ্ঠিত ছিল। প্রস্তরনির্মিত বৌদ্ধমন্দির হইতে এখানকার পূর্ব্বসমৃদ্ধি কল্পনা করা যায়। শতাধিকবর্ষ পূর্ব্ব হইতে এই আদিম বনভূমি উন্নতির সোপানে পদার্পণ করিয়াছে। লক্ষ্মণ নায়ক নামক জনৈক ব্যক্তির উদ্যোগে এবং অধ্যবসায়ে ১৮১০ খুষ্ঠান্দে নানাস্থান হইতে এখানে লোক আসিয়া বাস করে। পরশ-বাড়া ও তন্নিকটবর্ত্ত্বী ৩০ খানি গ্রাম এখন শ্রামল শস্তক্ষেত্রে পূর্ণ হইয়া এই উপনিবেশের শ্রীর্দ্ধির পরিচয় দিতেছে।

এথানকার মধ্যে বুড়া, বাড়া, শিওনি, শালবাড়া ও কটঙ্গী নগর অনেকটা সমৃদ্ধিশালী। নদীনক্ষে অথবা পার্ব্বত্যপথে গোরুর গাড়ী করিয়া এখানকার পণ্যদ্রব্য পাঁচেরা, বরাই, বাণপুর ও ভোগুবার পার্বভীয় প্রদেশে নীত হইয়া থাকে।

বালাঘাট, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটা পার্ক্বত্যভূমি।
অঙ্গণীপর্কতের উপরিদেশে স্থাপিত। দাক্ষিণাত্য অধিত্যকা
ভূমির ইহাই সর্কোত্তর সীমা। লকেনবাড়ীঘাট নামক পার্ক্বত্যদেশ হইয়া বালাঘাটে প্রবেশ করিতে হয়। অক্ষা° ২০° ২৯´উঃ
এবং জ্রাঘি° ৭৬° ৩৭´পুঃ।

বালাজী আবজী, মহারাইকেশরী শিবাজীর শাসনসভার নিযুক্ত জনৈক প্রভু-কারস্থ চিট্নীস্। ইনি হরিরামাজীর পৌত্র ও আবজীহরির পুত্র। তাঁহার পিতা পুরুষায়ক্রমে হাবসীরাজ-সরকারে দেওয়ানের কর্ম করিতেন। আবজীহরি জেজুরিতে খণ্ডোবার পূজা দিতে গমন করিলে হাবসীরাজের মৃত্যু হয়। জ্ঞাতিশক্রগণ রটনা করে যে, তাঁহারই পূজায় রাজার মৃত্যু হয়াছে। এ সংবাদে আবজীহরিকে সবংশে সমুজ্জলে ডুবাইয়া দিতে আদেশ হয়। তাঁহার তিনপুত্র বালাজী আবজী, শ্রামজী আবজী ও চিমনাজী আবজী মাতার সহিত রাজাপুর বন্দরে আনীত হন। এখানে বালাজী আবজীর মাতুল বিসাজী শঙ্কর ২৫ হোণ মুদ্রা দিয়া চারিজনকেই ক্রেয় করেন। বালাজীর মাতা পরিশ্রম দ্বারা ৫ মুদ্রা পরিশোধ করেন। পরে শিবাজী বালকের স্কন্দর হস্তলিপি দেখিয়া বাকি ২০ হোণ মুদ্রা দিয়া বালাজীকে ক্রয় করিয়া লইলেন এবং ১৬৪৮ খুষ্টান্দে তাঁহাকে আপনার চিট্নীসীপদ প্রদান করেন।

চিট্নীস (Secretary) পদপ্রাপ্তি হইতেই তাঁহার সোভাগ্যাদয় হয়। শিবাজীর কার্য্যে তিনি প্রাণ-মন-সমর্পণ করেন। তাঁহার সম্পায় গুপুকার্যাই বালাজীর হাত দিয়া চলিয়া ছিল। অফজলখাঁর হত্যা, সন্তাজী ও জিজিবাঈর মুক্তি, দিল্লীতে শিবাজীর ও সন্তাজীর বন্দিত্ব মোচন এবং ইংরাজদিগের সহিত রাজকারণোপলক্ষে তিনি স্বীয় প্রভুর দক্ষিণ হস্তম্বরূপ হইয়াছিলেন। দিল্লীতে অবস্থানকালে তিনিই মিপ্তারের ঝুড়িমধ্যে শিবাজী ও সম্ভাজীকে রক্ষা করিয়া শক্রর করালকবল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন।

সেবা, ভক্তি ও নিষ্ঠার মুশ্ধ হইয়া শিবাজী বালাজীকে বড়ই ভাল বাদিতেন। তাঁহার পরামর্শ ভিন্ন তিনি কোন কার্যাই করিতেন না। ক্রমে চিট্নীস আবজী সর্ব্ধাধ্যক্ষ হইয়া পড়িলেন। মুখ্যপ্রধান মোরোপন্ত পিঙ্গলে তাঁহার প্রতি ঈর্যাপরবশ হইয়া তাঁহাকে অপদস্থ করিবার মানদে ছল খুঁজিতে লাগিলেন। চিট্নীস-পুত্র আবজীবাবার উপনয়ন উপলক্ষে ব্রাহ্মণপ্রবর মোরোপন্ত গোল বাঁধাইলেন। তিনি বলিলেন, কলিতে ক্ষত্রিয় নাই; স্কুতরাং ক্ষত্রিয়োচিত সংস্কারে কায়স্থের অধিকার

থাকিতে পারে না। যাহা হউক অনেক তর্কবিতর্কের পর বালাজী পুত্রের উপনয়নক্রিয়া বন্ধ রাখিলেন। শিবাজী এই সমস্ত অবগত হইয়া কাশীস্থ পণ্ডিতগণের অভিপ্রায় সংগ্রহের আদেশ করিলেন, তদন্তসারে তিনি কাশীস্থ পণ্ডিতমণ্ডলীর সন্মতিপত্র সংগ্রহ করেন।

রাজ্যাভিষেককালে শিবাজীর উপনয়নাদি সংস্কার হয় নাই।
বালাজী আবজী বিশেষ উত্যোগী হইয়া পণ্ডিতবর গাগাভট্টের
শাস্ত্রীয় যুক্তিতে প্রৌচ্বয়সে শিবাজীকে উপনয়নসম্পন্ন ও
রাজ্যাভিষিক্ত করেন। শিবাজী প্রীত হইয়া তাঁহাকে পুরুষামুক্তমে চিট্নীস (Chief Secretary)পদ প্রদান করিলেন।
শিবাজীর অভিষেকের পর চিট্নীসপ্রবর নিজ জ্যেষ্ঠপুত্র
আবাজীবাবার উপনয়ন সমাধা করাইলেন। এই উৎসবে
গাগাভট্ট প্রভৃতি অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত উপস্থিত থাকিয়া
যথানিয়মে কায়স্থপ্রভুর সংস্কারাদি সম্পন্ন করাইয়াছিলেন।

সম্ভাজীর রাজ্যাধিকার লইয়া মহারাষ্ট্ররাজ্যে গোল বাঁধে। বালাজী আবজী অন্তান্ত অমাত্যবর্গের সহিত এই ব্যাপারে লিপ্ত না থাকিলেও সম্ভাজীর আদেশে ১৬০০ শকে (১৬৮১ খুষ্টাব্দে) তিনি হস্তিপদতলে নিক্ষিপ্ত ও তাহাতে নিহত হন।

বালাজীলক্ষাণ, থালেশের জনৈক মহারাষ্ট্রীয় শাসনকর্তা।
১৮০৪ খুষ্টাব্দে ইনি কোপরগাঁওর সাত হাজার ভীলকে ছলে
ভুলাইয়া ধৃত করেন এবং তাঁহাদের অধিকাংশকে তুইটী কূপে
নিক্ষেপ করিয়াছিলেন।

বালাজী বাজীরাও, মহারাষ্ট্ররাজ্যের তৃতীয় পেশবা। ইনি
পেশবা ১ম বাজীরাওর পুত্র। বালারাও পণ্ডিত-প্রধান নামে
ইনি সাধারণের নিকট পরিচিত। ১৭৪০ খৃষ্টান্দে তিনি পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৭৬১ খৃষ্টান্দে পাণিপথের যুদ্দে
উপস্থিত ছিলেন। এই যুদ্দে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বিশ্বাসরাও
নিহত হন। তাঁহার অপর তৃইপুত্র মধুরাও ও নারায়ণরাও
যথাক্রমে পেশবাপদ পাইয়াছিলেন। [পেশবা দেখ।]

বালাজী বিশ্বনাথ, মহারাষ্ট্ররাজ্যে পেশবা নামক ব্রাহ্মণ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা। জীবনের প্রথমাবস্থায় তিনি কোম্বণ-প্রদেশের একটা প্রামের পাটোয়ারীর কর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন। তথা হইতে তিনি যাদববংশীর জনৈক সন্দারের অধীনে কর্ম্ম গ্রহণ করেন। এখানে তাঁহার গুপ্ত প্রতিভারাশি বিকসিত হয়। মহারাষ্ট্রপতি সম্ভাজীর পুত্র সাহুর রাজ্যকালে তিনি মহারাষ্ট্র-রাজ্যরকারে পেশবাপদে উদ্দীত হন। এই সময়ে তিনিই রাজ্যের সর্ক্রেসর্কা ছিলেন। ১৭২০ খুষ্টান্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ১ম বাজীরাও পোশবা হইয়া রাজ্যশাসন করেন।

[পেশবাদেখ।]

বালাডুমুর (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ।

বালাগু, ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা পরগণা। কলিকাতার পূর্ব্বে ও স্থন্দরবনের উত্তরে অবস্থিত। হারুয়া, গোঁসাইপুর, হাদিপুর, নায়াবাদ, মাজিয়াণ্টি, বেদারী, খাট্রা জনার্দ্দনপুর, চাঁদপুর, হরিপুর, গোপালপুর প্রভৃতি গ্রাম এথানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান। হারুয়া-গ্রামে পীর গোরাচাঁদের প্রসিদ্ধ সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে।

বালাদিত্য (পুং) ১ নবোদিত স্থা। ২ কাশীরের একজন রাজা। (রাজতর ৩৪৭৭)[মগধ ও কাশীর দেখ।]

বালাপুর > বেরার প্রদেশের অকোলা জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৫৭, বর্গমাইল। ২ উক্ত জেলার একটা নগর। গ্রেট্ ইভিয়ান্ পেনিনস্থলার রেলওয়ের পারদ ষ্টেদনের ৩ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২০° ৪০ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৫৯´১৫´´ পূঃ। মূলানদী ইহার উপকণ্ঠে প্রবাহিত। মোগলরাজগণের অধিকারে ইলিচপুরের পর এখানে সেনাবাস স্থাপিত হইয়াছিল। বালা নামক দেবীমন্দির-সন্মুখে এখানে পূর্বে একটা মহামেলা হইত। বালাদেবীর মন্দির এখানে অবস্থিত বলিয়াই এই নগরের বালাপুর নাম হইয়াছে। আইন-ই-অকবরী-গ্রন্থে এই পরগণার সমৃদ্ধির কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সম্রাট্ অরঙ্গজেবের পুত্র আজমশাহ এখানে বাস করিতেন। ১৭২১ খুষ্টাব্দে নিজাম উল্-মুল্ক্ এই নগরের সন্নিকটে মোগলসৈত্তকে পরাভূত ক্রিয়াছিলেন। মেলঘাটের পার্বভাছর্গ ব্যতীত বালাপুরের ছুর্গই বেরারের মধ্যে সর্বাপেকা বৃহৎ। শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইলিচপুরের নবাব ইস্মাইল খাঁ কর্তৃক ১৭৫৭ খুষ্টাব্দে এই তুর্গ নির্দ্মিত হয়। ১০৩২ হিজিরায় নির্শ্বিত এখানকার জুমা মদ্জিদ ভগাবস্থায় পতিত আছে। নগরের দক্ষিণদিক্স্থ নদীতীরে 'ছত্রি' নামক ছত্রা-ক্রতি অট্টালিকা এই নগরের প্রধান শোভা। প্রবাদ, সম্রাট্ট আলম্গীরের অন্তুচর রাজা স্বাই জয়সিংহ কর্তৃক এই 'ছত্রি' মিশ্রিত হয়। এখানকার বাজারে একপ্রকার স্থানীয় বস্ত্র বিক্রীত হয়।

বালাম (দেশজ) সিদ্ধতণ্ডুলবিশেষ। বরিশাল প্রভৃতি স্থানে ইহার ধান্ত প্রচুর পরিমাণে জন্মে।

বালাময় (পুং) বালস্ত আময়ঃ। বালরোগ। [ বালরোগ দেখ।] বালায়নি (পুং) বালায়া অপত্যং তিক্তাদিত্বাৎ ফিঙ্ (পা ৪।১।১৫৪।) বালার অপত্য।

বালারাও, বিখ্যাত নানাসাহেবের ভ্রাতা, অযোধ্যাপ্রদেশের সিপাহিবিদ্রোহের জনৈক নেতা। তুলসীপুরের পর্বতমূলে তাঁহার সহিত ইংরাজের (১৮৫৮, ২৩শে ডিসেম্বর) ঘোর যুদ্ধ ঘটে। যুদ্ধে পরাজিত হইয়া তিনি নিজ লাতা নানার ভায় জঙ্গলমধ্যে পলায়ন করেন। তাঁহার পলায়নে অযোধ্যাপ্রনেশে বিদ্রোহ শান্তি হইয়াছিল এবং প্রায় ১॥০ লক্ষ সশস্ত্র বিদ্রোহীদেনা ইংরাজের বশুতা স্বীকার করিয়াছিল।

বালারুণ (পুং) বালস্থ্য, বালার্ক।

বালাক (পং) বালঃ নবোদিতোহর্কঃ। প্রাতঃকালীন স্থ্য। "রক্তবন্ত্রপরীধানাং বালার্কসদৃশীংতনুং।" (জগন্ধাত্রীধানা)

২ কন্সারাশিস্থিত স্থ্য। এই স্থ্যতাপ শরীরে লাগাইলে শরীরের অনিষ্ঠ হয়।

"७कमारमर खिरा दुका वानार्कछक्नर मि।

প্রভাতে মৈথুনং নিদ্রা সতঃ প্রাণহরাণি ষট্।।" ( চাণক্য )

বালাসিনোর, (বাদাসিনোর) গুজরাত প্রদেশের রেবাকাস্থার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। অক্ষা° ২২° ৫৩´ হইতে ২৩° ১৭´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৩° ১৭ হইতে ৭৩° ৪০ পূঃ। ভূ-পরিমাণ ১৮৯ বর্গমাইল। এখানে মহী নামক নদী প্রবাহিত। চাষ-বাসের জন্ম কুপ খনন করিয়া জল লইতে হয়। এখানকার मिना जन भूमनभान । ইशामित छेशाधि 'वावि' वा घातत्रक्रके । ইংরাজরাজ-নির্দিষ্ট রাজনৈতিক কর্মাচারীর অনুমতি লইয়া ইহারা হত্যাপরাধীর দণ্ড দিয়া থাকেন। ইংরাজ গবর্মেন্ট ও গাইক-বাডরাজকে ইহারা কর দিয়া থাকেন। সৈত্তসংখ্যা ২০০ জন। ইহারা ইংরাজের নিকট ৯টা সম্মানসূচক তোপ পাইয়া থাকেন। সলাবং খাঁর পঞ্চম পুরুষ অধস্তন দেরখা বাবি ১৬৬৪ খুষ্টাব্দে দিল্লী দরবার হইতে বালাসিনোর ও বীরপুরের শাসনভার প্রাপ্ত হন। পরে জুনাগড় রাজ্যও তাঁহার অধিকারভুক্ত হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর জ্যেষ্ঠপুত্র এথানে ও কনিষ্ঠ জুনাগড়ে অধিষ্ঠিত হয়েন। গুজরাতে মহারাষ্ট্রপ্রভাব প্রতিষ্ঠিত হইলে (১৭৬৮ খুষ্টানে) এখানকার সন্দারগণ পেশবা ও গাইকবাডরাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ১৮১৮ খুষ্টাব্দে পেশবার অধিকৃত এই স্থান ইংরাজরাজের পলিটিকাল-এজেণ্টের শাসনভুক্ত হয়। ২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। শেরিনদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২৩° উঃ এवः जांचि १०° २८ शः।

বালাহিসার, কাবুলের সীমান্তদেশবর্তী একটা নগর। ইহাকে কাবুল-প্রবেশের দার বলিলেও চলে। ১৮৪১ খুষ্টাব্দে এখানে ইংরাজসৈত্ত আশ্রয়লাভ করিয়াছিল। এখানে শাহস্থলার রাজপ্রাসাদ ও তোরণস্তন্ত আছে। ইংরাজগণ এখানে সেনাবাস স্থাপন করিতে চাহিলে স্থলা প্রথমে আপত্তি করেন; কিন্তু অবশেষে সম্মতিদানে বাধ্য হন।

<sup>(</sup>১) মোগল রাজদরবারে এই বংশের আদিপুরুষ ভাররক্ষীর কার্যা করিত।

বালাসন, দাৰ্জিলিঙ্গ জেলায় প্ৰবাহিত একটা নদী। জগৎলেপ্ছা নামক ভূভাগ হইতে উথিত হইয়া এই নদী তরাই অভিমুথে আদিয়া তুইটা শাখায় বিভক্ত হইয়াছে। নৃতন বালাসন নামক শাখা শিলিগুড়ির দক্ষিণে মহানদীতে মিশিয়াছে এবং অপরটা পূর্ণিয়া জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে। এই নদীতীরবর্ত্তী পার্কত্য জঙ্গলময় তরাই প্রদেশে নানা দ্রব্যের চাষ হয়।

বালাম্বর (পুং) অস্করভেদ। (হেম)

বালাহেরা, রাজপুতনার জয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটী লগর। আগ্রা হইতে আজমীর যাইবার গিরিপথে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ৫৭´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৬° ৪৭´ পূ:। এখানকার পার্ব্বত্যত্র্গ ১৮শ শতাব্দের শেষভাগে শিলে সেনানী ডি বয়নি কর্ত্তক বিদ্বস্ত হয়।

বালি (পুং) বালে কেশে জাতঃ বাল-ইঞ্। কপিবিশেষ। বানরদিগের অধিপতি। পর্যায়—ঐক্ত, বালী। (ত্রিকা°)

রামায়ণে লিখিত আছে, মেরু নামে এক শ্রেষ্ঠ পর্বত আছে। এই পর্বতের কোন একটা শৃঙ্গে ব্রহ্মসভা প্রতিষ্ঠিত। একদিন ক্মল্যোনি ব্রহ্মা এইস্থলে যোগাভ্যাস করিতেছিলেন, সহসা তাঁহার নেত্রযুগল হইতে অক্রবিন্দু পতিত হয়। পতিত হইবামাত্র তাহাতে এক বানর উৎপন্ন হইল। ইহার নাম ঋক্ষরাজ। ব্রহ্মা এই বানরকে দেখিয়া কহিলেন, হে বানর! তুমি এই অমরবুন্দের বিহারভূমি স্থমেরু শৈলে আসিয়া নানাবিধ ফলমূল ভক্ষণ করিয়া নিয়ত আমার নিকট বাস কর।

একদা এই বানর তৃষ্ণায় নিতান্ত কাতর হইয়া উত্তর মেরু-শিখরে গমন করিল, তথায় একটা সরোবরে আপনার মুখজায়া অবলোকন করিয়া ভাবিল, আমার সদৃশ ইহাকে দেখিতেছি, এই বানর আমার পরম শক্র, অতএব ইহাকে অচিরে বিনাশ করা কর্ত্তব্য। এই ভাবিয়া ঐ জলমধ্যে লক্ষ দিয়া পড়িল। পরে ঐ বানর হ্রদ হইতে উঠিয়া মনোহর স্ত্রীরূপ ধারণ করিল। ইত্যবসরে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই এই কামিনীকে অবলোকন করিয়া মন্মথের বশবতী হইলেন। ক্রমে ইহাদের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। অবশেষে ইন্দ্র এই রমণীকে লাভ করিতে না পারিয়া তাহার মস্তকে খলিতবীর্য্য পাতিত করিয়া নিবৃত্ত হইলেন। এদিকে দিবাকরও কন্দর্পের বশীভূত হইয়া তাহার গ্রীবায় নিষিক্ত বীজ নিক্ষেপ করিলেন। এইরূপে ইন্দ্র ও সূর্য্য উভয়েই মদন-ব্যথা হইতে নিষ্কৃতি পাইলেন। অনস্তর ঐ রমণী বাসবের বীর্ঘ্য অমোঘ জানিয়া তাহা হইতে এক শ্রেষ্ঠ বানরকে উৎপাদন করিল। ইহার নাম হইল বালি। গ্রীবানিপতিত বীজ হইতে স্থাীব হইল। এইরূপে ইন্দ হইতে বালি এবং সুর্য্য ছইতে স্থগ্রীনের উৎপত্তি হইল।

সেই দিন অতিবাহিত হইলে ঋক্ষরাজ পুনরায় বানররূপ প্রাপ্ত হইল। পরে ছই পুত্রকে লইমা ব্রহ্মার নিকট উপ-স্থিত হইলে ব্রহ্মা কিন্ধিদ্ধ্যায় গিয়া রাজ্য করিতে আদেশ দেন। বিশ্বামিত্র এইখানে একটা মনোরম পুরী নির্মাণ করেন। বালি এই নগরীতে বানরগণের রাজা হইয়া অবস্থান করে। ইহারা ছইজন অতিশয় বলবান্ ছিল, ত্রিজগতে কেহই ইহাদের সমকক্ষ ছিল না। বালির প্রধান মহিধীর নাম তারা। স্থ্যীবের পত্নীর নাম ক্রমা।

একদিন কোন এক মায়াবী দৈত্যের উপদ্রবে বালি স্বীয়
ভাতাকে পাতালদারে রাথিয়া দৈত্যকে বিনাশ করিবার জন্ত
পাতালে গমন করিল। কালবিলম্ব দেথিয়া স্থত্রীব ইহার মৃত্যু
নিশ্চয় করে, পরে ঐ দারদেশে একথণ্ড বৃহৎ প্রস্তর স্থাপন
করিয়া কিন্ধিন্ধ্যায় আসিয়া বালির মৃত্যুসংবাদ প্রচার করে।
বালির মৃত্যু হইয়াছে শুনিয়া মন্ত্রীরা তাহাকেই রাজা করিল।
পরে স্থত্রীব তারার সহিত মিলিত হইয়া স্থথে রাজস্ব করিতে
লাগিল। এইরূপে কিছুদিন অতীত হইলে বালি ঐ দৈত্যকে
বিনাশ করিয়া শুহাদারে উপস্থিত হইয়া প্রস্তর দেথিতে
পাইল। বানরপতি পদাঘাতে সেই প্রস্তর ভান্ধিয়া স্বীয়
ভবনে প্রত্যাবৃত্ত হইল। বালি আসিয়া স্থত্রীবকে রাজ্য ও
পত্নীভোগ করিতে দেথিয়া রোমাবেগে তাহাকে বিনাশ করিতে
উদ্যত হইল। স্থত্রীব পলায়ন করিয়া মতন্ধের আশ্রয় গ্রহণ
করিল। বালী স্বীয়পত্নী তারা এবং ভাত্পত্নী রুমাকে লইয়া
স্থথে বাস করিতে লাগিল।

কোন সময়ে রাবণ বালিকে পরাজয় করিবার অভিলাষে কিষিক্ষায় আগমন করেন, তথন বালি দক্ষিণ সাগরে সক্ষা করিতেছিল। রাবণ তথায় উপস্থিত হইলে বালি তাহাকে কক্ষে করিয়া আর তিনটী সাগর পরিভ্রমণ করিয়া সন্ধ্যা শেষ করিল। ইহাতে রাবণ বিশেষরূপে পরাজয় স্বীকার করিলে বালি তাহাকে পরিত্যাগ করিয়াছিল। স্থগ্রীব বিতাড়িত হইয়া মতঙ্গাশ্রমেই কালাতিপাত করিতে থাকে। রাবণ সীতাহরণ করিলে রাম ও লক্ষ্মণ সীতার অমুসন্ধানে গিয়া মতঙ্গাশ্রমবাসী স্বগ্রীবের সহিত বন্ধত্বস্থাপন করেন। স্কগ্রীবের সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়া রামচন্দ্র বালিকে বধ করেন। বালিবধ হইলে পুনরায় স্থগ্রীব কিষ্কিন্ধাার সিংহাসনে বসিল এবং বালিতনয় অঙ্গদ যুবরাজ হইল। লক্ষাধিপতি রাবণের সহিত যুদ্ধ করিবার সময় এই বালিতনয় অঙ্গদ ও স্থঞীব সেনাপতি হইয়া বহুলক্ষ বানরবাহিনী দারা রামচন্দ্রের সাহাযা করিয়াছিল। (রামা° কিন্ধিন্ধ্যা ও উত্তরকাও) वालि, एगनी (जनात मातिरक्यंत नमीजीतवर्जी अंकरी नगत। অকা° ২২° ৪৮´৫০´ উঃ আবং দ্রাঘি° ৮৭° ৪৮´৪৬´ পূঃ।

বালি, ভাগীরথীতীরবর্ত্তী একটী সমৃদ্ধিশালী গ্রাম। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের একটী প্রেসন আছে। অক্ষা° ২২° ৩৯´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৩´ পূঃ। শ্রীরামপুরের ধানকুণীজলা পর্য্যন্ত বালির খাল বিস্তৃত। নদীমুথে এই খালের উপর একটী পুল আছে। এই গ্রামটী ব্রাহ্মণ-প্রাহ্মি এখানে অনেক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের টোল আছে। প্রেসন হইতে অনতিদূরে বালির কাগজের ও হাড়ের কলকারখানা স্থাপিত। এই কাগজের কলটী বহু প্রাচীন।

বালি, (বালুকা শন্দের অপভংশ।) জলস্রোতের ঘাতপ্রতিঘাতে বিচূর্ণ পর্বতগাত্র যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণায় পরিণত হয়, তাহাই বালি (Sand) নামে প্রসিদ্ধ। জলালোড়নে প্রস্তরহয়ের পরস্পর সংঘর্ষণে উৎপন্ন বালুকাকণা স্রোতোবেগে প্রবাহিত হইয়া নদী অথবা সমুদ্রোপকূলের স্থানে স্থানে জমিতে থাকে। ঐ বালুকাকণা জলসহযোগে একত্র করিতে পারিলে পুনরায় প্রস্তরে পরিণত হইতে দেখা যায়। এই বালি সাধারণের বিশেষ হিতকর। গৃহাদির ইপ্রকাচ্ছাদনরূপে ইহার বহুল ব্যবহার হয়্ম । ইহা জল পরিষ্কারক। একটী কলসী মধ্যে কয়লা, অপর কলসীতে বালি রাখিয়া সাধারণ লোকে পানীয় জল পরিষ্কার করিয়া থাকেন। বালুকাময় দেশে প্রবাহিত জল অতাস্ত শীতল হয়। বালু ও সোডা যোগে কাচ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। পূর্বের্ব বালুকাযন্তরের দ্বারা সময় নিরূপিত হইত। [বালুকাযন্তর দেখ।]

এতন্তির বালি আরও অনেক বিষয়ে মানবের উপকারে আইসে। বালিতে ছাঁচ, ধাতু গালাইবার মুচি, প্রতিমূর্ত্তি গঠন প্রভৃতি কার্য্যও হইরা থাকে। পাথর কাটিতে হইলে জল ও

রোগীর অবস্থাভেদে কথন কথন তাহাকে উত্তপ্ত বালুকায় বসান হয়, তাহাকে "Sand bath" বলে। কিন্তু অধিকাংশ সময় রসায়ন-গৃহেই কটাহস্থিত উত্তপ্ত বালুকামধ্যে অপর কোন আবশ্যকীয় দ্রব্য উত্তপ্ত করিতে উহার ব্যবহার দেখা যায়।

ইম্পাতনির্দ্ধিত অস্ত্র বা অপর কোন দ্রব্যে মরিচা পড়িলে, সেই মরিচা উঠাইয়া উহার পূর্ববিৎ পালিশরক্ষা করিবার জন্ত একপ্রকার কাগজ (Sand-paper) প্রস্তুত হইয়া শিরীষ কাগজে মাথাইয়া তাহার উপর স্ক্ষাবালুকাচূর্ণ সঞ্চালন করিলে বালুকা কাগজগাত্রে আঁটিয়া যায়। বর্তমান প্রচলিত এমরি কাগজ উহার পরিবর্তে ব্যবস্থৃত হইতেছে। উৎকৃষ্ট ইম্পাত-নির্দ্মিত অস্ত্রাদি ইহাদারাই পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

(১) হগলীজেলার অন্তর্গত মগরা নামক স্থানের বালি এই কার্ব্যে

আইল অব্ ওয়াইটের (Isla of Wight)ও এলাম (Alumbay) উপসাগরোপকূলে নানাপ্রকার রঙ্গিন্ বালু পাওয়া যায়, উহাতে স্থলর স্থলর চিত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। একথানি কার্ড-বোর্ডে অভিমত চিত্র অঙ্কিত করিয়া তাহাতে প্রথমে অলমাত্রায় রং লাগান হয়, পরে তাহাতে পাতলা শিরীষ বা গাঁদ লাগাইয়া পূর্কোক্ত রঙ্গের অন্থরপ বালি দিয়া কিছুক্ষণ রাখিলে কতক বালু আট্কাইয়া যায়, অবশিষ্ট ঝরিয়া পড়ে। এইরূপে চিত্রের বিভিন্ন বর্ণের অন্থরপ বালু লইয়া লাগাইতে হয়; কিছুক্ষণ ঐ চিত্র উত্তপ্ত স্থানে রাখিলে বালু সংলগ্ধ হইয়া থাকে। অবশেষে বর্ণের সামঞ্জন্ত রাখিবার জন্ত তাহার উপর অল্পে অল্পে তুলিছারা রং মিলান হইয়া থাকে।

বালিকা (স্ত্রী) বালা এব বাল স্বার্থে কন্, টাপ্ অতইস্থং।
১ বালা। ২ কন্তা। ৩ বালুকা। ৪ পত্রকাহলা। ৫ কর্ণভূষণ। (মদিনী) ৬ এলা। (শক্রত্না°)

বালিখিল্য ( পুং ) পুলস্ত্যকন্তা সন্নতিতে উৎপন্ন ক্রতুর ষষ্টিসহস্র-সংখ্যক পুত্র ঋষিবিশেষ। [ বালখিল্য দেখ। ]

বালিগঞ্জ, কলিকাতার দক্ষিণপূর্ব উপকর্পে অবস্থিত একটি গণ্ডগ্রাম। নির্জনতাপ্রিয় য়ুরোপীয়গণ এখানে বাস করায় এই স্থানের মর্য্যানা দিন দিন বাড়িয়া উঠিতেছে। এতদ্ভিয় ভারত-বর্ষের বড়লাটের শরীররক্ষী সেনাদল এখানে থাকে। কলিকাতা যাতায়াতের স্থবিধার জন্ম এখানে পূর্ববঙ্গীয় রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। বালিগঞ্জ জংসন হইতে বজবজের রেলপথ বিস্তৃত। ষ্টেসনের উত্তরদিকে সথের সেনাদলের লক্ষ্যান্দিকার একটী চাঁদমারী আছে।

বালিঘাটিয়ম , মাজাজ প্রেসিডেন্সীর বিশার্থপত্তন জেলার অন্ত-গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ব্রন্ধেরত্ব নামক বিখ্যাত শিবালয় প্রতিষ্ঠিত থাকায়, নানাস্থানের লোক এই পবিত্র তীর্থে দেব-দর্শনে আসিয়া থাকে। অক্ষা ১৭° ৩৯ উঃ এবং দ্রাঘি ৮২° ৩৮ ৩০ পূঃ। যে পর্বতোপরি এই মন্দির স্থাপিত, সেখান হইতে বরাহনদী (পন্দেরু) প্রবাহিত। এই নদী উত্তরবাহিনী বলিয়া লোকে এই তীর্থমাহাত্ম কীর্ত্তন করিয়া থাকে। এই নদীতীরে একটা গর্তুমধ্যে ভদ্মের মত পদার্থ দেখা যায়। দেবমন্দিরের পুরোহিতগণ ঐ ভন্মরাশিকে বালিচক্রবত্তী নামক জনৈক ব্যক্তিকৃত যজ্জের হোমাবশেষ বলিয়া থাকেন। এখান-কার দেবমুর্ভি পশ্চিমমুখী।

বালিঘুঘুরা (দেশজ) কীটভেদ, একপ্রকার ঘুঘুরে পোকা।
বালি পাড়া, আসামের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা রক্ষিত
বনবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৮ বর্গমাইল। ইহার সন্নিকটে
রবারের চাষ আছে।

বালিদ্বীপ, ভারত মহাসাগরের পূর্ববীপপুঞ্জের অন্তর্গত একটী
কুদ্রবীপ। 'বলী' অর্থাৎ বলবান্ বীরগণের বাসস্থান ছিল বলিয়া
ইহার 'বলিদ্বীপ' নাম হয়, এখন সাধারণতঃ 'বালি' নামেই
খ্যাত। একসময়ে এখানে ব্রহ্মণ্য ও বৌদ্ধর্মের পূর্ণপ্রভাব
বিস্তৃত হইয়াছিল, একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া
থাকেন। নিমে তাহার যথায়থ বিবরণ লিখিত হইতেছে।

এই কুদ্র দ্বীপটী যবদ্বীপের পূর্ব্বদিকে প্রায় ১॥ • মাইল দ্রে অবস্থিত। অকা° ৮° হইতে ৯° দক্ষিণ এবং দ্রাঘি° ১১৪° ২৬ হইতে ১৫০° ৪০ পৃ:। উভয়ের মধ্যস্থলে একটা প্রণালী ব্যবধান আছে। বালিদ্বীপকে অনেকেই যবদ্বীপের অংশ বলিয়া স্থীকার করেন। পাশ্চাত্য ভৌগোলিকগণ এইস্থানকে বালি বা কুদ্র যব (Little Java) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বপশ্চিমে ইহা দৈর্ঘ্যে ৭ • মাইল এবং প্রস্থে প্রায় ৩৫ মাইল। ভূ-পরিমাণ ১৬৮৫ ভৌগোলিক বর্গমাইল।

এই দ্বীপের অধিকাংশ স্থানই গিরিমালা-বিভূষিত। উহা স্থানবিশেষে ৪ হইতে ১০ হাজার ফিট্ উচ্চ। এই উচ্চতার মধ্যে মধ্যে কতকগুলি অধ্যানগারী শিথর বিদ্যমান আছে। গুনঙ্গ অগুল নামক পর্বতশিথর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১২৩৭৯ ফিট্ উচ্চ। এই গিরিমালার বেতুর নামক শৃঙ্গ (৬১৬৮ ফিট্) ইইতে সকল সময়েই দ্রব ধাতবাদি নির্গত হইয়া থাকে। ১৮০৪ ও ১৮১৫ খুষ্টাব্দে অপর হুইটী শৃঙ্গ হইতে অগ্নি-আব বাহির হইতে দেখা গিয়াছিল। এখানকার ক্ষুদ্র কুদ্র নদীগুলিতে যতদ্র জ্য়ারভাটা খেলে, ততদ্র দেশীয় নৌকা গমনাগমন করিতে পারে। এতদ্তির পর্বতের উপরিভাগে কতকগুলি ক্ষুদ্রাকার হ্ল দেখা বায়। ঐ স্থগভীর হুলসমূহের জল হইতে এখানকার ক্ষিকার্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়া থাকে। ধান্তা, কলাই, ভূটা, তুলা, কমলানের, কফি ও নানারূপ চাউল উৎপন্ন হয়।

এখানকার অধিবাসীদিগের শারীরিক গঠন ও প্রকৃতি যব ও মলয়বাসী লোকের অন্তর্মপ; কিন্তু বেশভূষায় ইহাদের পর-স্পরের বিশেষ পার্থক্য লক্ষিত হয়। চীনবাসী ও শিলেবিদ্দ্বীপের প্রছগণের সহিত ইহাদের বাণিজ্য আছে। কার্পাসবস্ত্র, তুলা, নারিকেলতৈল, পক্ষীনীড় ও চর্ম্ম প্রভৃতি বিভিন্ন দ্রব্যবিন্যরে বালিবাসীরা উক্ত বণিকগণের নিকট হইতে অহিক্ষেন, স্থপারি, হন্তিদন্ত, স্বর্ণ ও রোপ্য গ্রহণ করে, পূর্ব্বে ইহাদিগের মধ্যে দাসবিক্রয়প্রথা প্রচলিত ছিল। বন্দী শক্র, ঋণী

সমগ্র বালিদ্বীপের একমাত্র অধীশ্বর বালি ও লম্বকের সমাট্ বলিরা পরিচিত। ই্নি 'ক্লোক্ষ কোব্দের সিওসোচোয়ে-নন' নামে, খ্যাত। এই দ্বীপসামাজ্য আট্টী সামস্তরাজ্যে বিখ্যাত। এক এক ভাগে এক এক জন রাজা শাসনকর্ত্রণে
নিযুক্ত আছে। ইহারা প্রায় আট লক্ষ লোকের উপর শাসন
করিয়া থাকেন। এখানকার অধিবাসিগণ যবদ্বীপবাসী
অপেক্ষা অনেকাংশে উন্নত। সভ্যতা ও শাস্ত্রজ্ঞানে তাহারা
অপরাপর দ্বীপবাসীদিগের অপেক্ষা অনেকাংশে শ্রেষ্ঠতালাভ
করিয়াছে। একসময়ে তাহারা যবদ্বীপের ওলন্দাজদিগের
প্রতিদ্দ্বিতা করিতে কাতর হয় নাই। ১৮৪৯ খুষ্টাব্দে ওলশাজদিগের সহিত ক্লোঙ্গকোন্ধের নরপতির সহিত যে সন্ধি হয়,
তাহাতে বালিরাজ মিত্রতান্থত্রে আবদ্ধ হইলেও ওলন্দাজদিগের
বশ্বতা স্বীকার করেন নাই।

ইতিহাস।

বালিদ্বীপের কোন প্রাচীন ইতিহাস পাওয়া যায় না।
পূর্ব্বে এখানে রাক্ষসজাতির বাস ছিল বলিয়া লোকের
বিশ্বাস। পরে মজপহিত হইতে কতকগুলি হিন্দু আসিয়া এখানে
উপনিবেশ স্থাপন করে। তাহাদের প্রতিষ্ঠিত বাজুকির
(নাগরাজ বাস্থাকির) মন্দির হইতেই এখানকার হিন্দু প্রাধান্ত
স্থাপনের সময় কয়না করা যায়। উশন-বালি নামক প্রস্থ-লিখিত
ময়-দানব ও তদক্ষচরাদির পরাভব ও দেবগণের আধিপত্য
বিস্তারস্কৃতক উপাথাান হইতে জনেকে এখানকার হিন্দুধর্ম্মপ্রতিষ্ঠার কথা স্বীকার করেন।

উশন-যব নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, মজপহিত-রাজ দেব অগুঙ্গ সমুদ্র অতিক্রম করিয়া বালির শাসনকর্তাকে দমন করিতে আসেন। বালিরাজের পরাত্র হইতে মজপহিত-রাজ-সদস্তগণ এখানে অবস্থান করিবার অধিকার পায়। তৎপরে মুসলমানগণের অভ্যুদয়ে মজপহিত (বিহুতিক্র) রাজধানীর অধঃপতন হইলে উক্ত রাজবংশধরগণ বালিন্ধীপে আসিয়া আশ্রয় গ্রহণ করে?।

যব ও বালিদ্বীপের উশনগ্রন্থদ্বয়ে এতদ্বিয়য়ের একটা পৌরাপিক আখ্যায়িকা দেখিতে পাওয়া যায়। ময়দানববংশীয়
মজদানব নামা জনৈক বালির রাক্ষসরাজ রাজ্যমধ্যে উপদ্রব
আরম্ভ করিলে মজপহিতরাজ আর্য্যভামর ও পতি গজমদ্দনামক
সেনানীদ্বয়ের সমভিব্যহারে আসিয়া তাঁহাকে পরাস্ত করেন
এবং গেল্গেল্ নামক স্থানে রাজ্বানী স্থাপনপূর্ক্তক রাজ্যশাসন
করিয়াছিলেন। উপাখ্যানমূলে যাহাই থাকুক না কেন,
আর্য্যভামরের বালি-জয় এবং মজপহিত-ধ্বংসের পর তড়াজবংশ-

(১) আবদুলা নামক জনৈক মুসলমান ঐতিহাসিকের উপাণ্যানান্সারে জানিতে পারি যে, মজপহিতরাজের আক্রমণের পূর্বে এখানে হিল্পর্দ্ধ ও জাতিবিভাগ প্রচলিত ছিল। Tijdsch. voor Neerlands Indie, 7, 2, p. 160, কিন্তু কালিছীপ্রাসীর বিবর্গীতে প্রকাশ যে, ভূতগণের আবির্ভাবে তাহারা রাজ্য ও নগর শ্রিত্যাগ করিতে বাধ্য হয়।

ধরগণের বালিদ্বীপে আগমন ও অবস্থানকথা বালিবাসিগণ মুক্তকটে স্বীকার করিয়া থাকেন।

বালিদ্বীপের পেল্থেল্ নগরে দেব অগুন্ধ রাজপাট স্থাপন-পূর্বক সমগ্র বালিরাজ্য স্বীয় সেনানী ও অমাত্যবুদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। আর্য্য ডামর প্রধানপতি ( সচিব ) পদে অভিষিক্ত হইয়া তবনান্ প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। রাজা দেব অগুন্ধ আর্য্যডামরের পরামর্শ ব্যক্তীত কোন কার্য্যই করিতেন না। ক্রমে ডামর 'আর্য্যকেঞ্চেন্ধ' নাম গ্রহণপূর্বক রাজপ্রতিনিধিরূপে রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন।

আর্য্যডামরের ভ্রাতাগণ—আর্য্য সেন্টো, আর্য্য বেবেতেপ্প, আর্য্য বরিন্ধীন, আর্য্য ব্লোগ, আর্য্য কগকিসন্, আর্য্য বিঞ্চলুকু প্রভৃতিও রাজামগ্রহে অপেক্ষাকৃত ক্ষুত্রতর প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এতত্তির আর্য্যমঞ্জ্রী দবুনামক স্থানে এবং তন কুবের, তন কবুর ( কুমার ) ও তনমন্দর নামক প্রভাবশালী বৈশ্যত্রয়ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে রাজ্যশাসন লাভ করিয়াছিলেন। পতিগজমন্দও মেপ্লুইবিভাগের শাসনকর্তৃত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

এইরপে বিভিন্ন ব্যক্তির হস্তে থাকিয়া বালির শাসন
কার্য্য পরিচালিত হইত। ১৬৩৩ খুষ্টান্দে ওলন্দাজ রাজদূতের
বর্ণনায় জানিতে পারা যায় যে, দেব-অগুঙ্গই সমস্ত বালিদ্বীপের
অধীশ্বর ছিলেন এবং অপর সামস্ত সকলে তাঁহার অধীনতা
শ্বীকার করিতেন। তৎপরে গেল্গেল্-রাজধানী-ধ্বংসের পর
ক্রোঞ্গ কোঙ্গ, বঙ্গলি, গিয়ান্যর ও বোলেলেঙ্গ প্রদেশ দেব
অগুঙ্গ-রাজপরিবারের শাসনাধীন থাকে। পূর্ব্বোক্ত রাজগুগণ
ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত ছিলেন। ক্রমে বৈগুজাতির প্রাত্তিবিব
তাঁহারা হীনবল হইয়াছিলেন।

নামন্ত-বিপ্লবে বালিদ্বীপে অনেক বিপর্যায় সাধিত হইয়াছিল।

মেস্কুইরাজের প্রভাব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে করঙ্গ-অনেম প্রভৃতি
রাজ্য জয়, ডামররাজবংশের বদেক আক্রমণ এবং তদ্বংশীয়

গোষ্ঠাদিগের বোনানে স্বাধীনভাবে রাজ্যস্থাপন প্রভৃতি অনেক
আভ্যন্তরীণ পরিবর্ত্তন দৃষ্টিগোচর হয়। এতত্তির ক্লোক্সকোক ও
করঙ্গঅমেম-রাজদ্বরের পরস্পর বিদ্বেষ আর একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। গেল্গেলের রাজদরবারে অবস্থানকালে গজমদ্বংশীয় জনৈক রাজপুত্র দেব-অগুঙ্গের আদেশে নিহত হন।
এই হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ত মেঙ্কুই ও করঙ্গঅসেমবাসিগণ তদ্বিরুদ্ধে অন্তধারণ করে। দেবঅগুঙ্গ পরাজিত হইবার
পর তাঁহার গেলগেলের সিংহাসন বিধ্বস্ত হইয়াছিল। দেব
অগুঙ্গ করঙ্গঅসেম-রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করায় উভয়পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। এই রাণী বীরোচিত হৃদয়ে উভয়
য়াজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই সময় হইতে দেব অগুঙ্গবংশীয়

রাজগণের ক্ষমতা হ্রাস হইয়ছিল। এই বংশ বিজিত হইয়াও
বিজয়ীদিগের নিকট হইতে পূর্ববং সম্মান পাইলেও, করঙ্গ
অসেম-রাজগণ আর তাঁহার করদ রহিলেন না, কেবল
তাঁহাকে বালির সর্ব্বপ্রধান রাজা বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন
মাত্র। তৎপরে করঙ্গ-অসেমরাজগণ বোলেলেঙ্গ ও লম্বক জয়
করিয়া তাঁহাদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। দক্ষিণে
তবনানের গোষ্ঠীরাজগণ পশ্চিম বদোঞ্গ ও পূর্ব্বের কতকাংশ
অধিকার করিয়া লন। আবার দেব অগুঙ্গবংশীয় দেবমঙ্গীশ
নামা জনৈক 'পুঙ্গকন্' গিয়ায়্যর লুঠন করিয়া তথায় স্বভক্র
রাজ্য স্থাপন করেন। এই সময়ে আমরা দেখিতে পাই য়ে,
ক্রোঙ্গকোন্ধের প্রাচীন ক্ষত্রিয়-রাজগণ ব্যতীত অপর সকলেই
পতিত বা নিয়জাতি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। নিয়ে আটটী সামস্ত-রাজবংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাদ প্রদত্ত হইল।—

১ ক্লোঙ্গকোঞ্চ—দেব অগুঙ্গ-বংশপরিচালিত। ইহার অধীনে প্রায় ৬ হাজার লোকের বাস। করঙ্গজনেম ও বোলেলেঙ্গ সামস্তরাজগণ ইহার সহিত একমত হইয়া কার্য্য করেন। ইনি শুদ্রাণীর গর্ভজাত। ইহার বিমাতা করঙ্গ-অসেম-রাজকন্তার গর্ভে এক কন্তা জন্মে। রাজপত্মীগণের মধ্যে কেহই পুত্রবতী না হওয়ায় এই শূদ্রাপুত্রই (জ্যেষ্ঠপুত্র) রাজপদ প্রাপ্ত হন।

২ গিয়ায়য়—১৮৪৭ খুষ্ঠানে দেবমঙ্গীশের মৃত্যু হওয়ায় তৎপুত্র দেবপহান রাজ্যাধিকার লাভ করেন। ইহারা ক্ষত্রিয়বংশোদ্ভব হইলেও শূদ্রত্ব এবং পুরুকন্ ঝা পতিত আখ্যা লাভ করিয়াছেন। ইহার প্রপিতামহই এই বংশের স্থাপয়িতা। পূর্বের দেবঅগুঙ্গ পুরুবগণের অধীনে তিনি এই প্রদেশে ছই শত সৈন্তের নায়ক ছিলেন। ছলে বলে তিনি নিজ স্বামীকে হস্তগত করিয়া মেন্তুইরাজ্যের অন্তর্গত ক্রামশ দেশ অধিকার করেন। ওলনাজগণ বোলেলেন্ধ আক্রমণ করিলে, গিয়ান্যরপতি দেব অগুন্ধের আদেশে সদলে অগ্রসর হইয়াছিলেন। বদোন্ধরাজের সহিত ইহাদের মিত্রতা বিশ্বাস্থান্ধ নির্মাণ করাইল।

ও বঙ্গলী—দেব জদে পুটজেবান্ ১৮৭৮ খুষ্টান্দে এখানে রাজা ছিলেন। ইহারাও দেব অগুঙ্গের বংশ বলে, কিন্তু অগুঙ্গবংশ অপেকা মর্য্যাদার হীন। ইহারা দেব অগুঙ্গের অধীনতা স্বীকার করেন না; বদোঙ্গ ও তবনানের সামন্তরাজের সহিত ইহাদের বিশেষ প্রণয় আছে। এখানকার অধিবাসিগণ সাহসী ও বীর। বঙ্গলীরাজ এক সময়ে দেব অগুঙ্গের সেনাপতিপদে নিযুক্ত ছিলেন। ১৮৪৯ খুষ্টান্দে ওলন্দাজ আক্রমণের সময় ইহারা ওলন্দাজ গবর্মেন্টের সহায়তা করিয়াছিলেন এবং তজ্জন্ত

পারিতোষিক স্বরূপ বোলেলেঞ্চ প্রদেশের শাসনভার প্রাপ্ত ইন। ইহারা বন্দুক লইয়া যুদ্ধ করিয়া থাকেন।

8 মেসুই—পতিগজমদ এই প্রানেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত ইন। ইনি অপুত্রক ছিলেন। বর্তমান রাজগণ আর্য্যডামরের প্রাপোত্রী কি যশনের বংশধর। ইহারা একসময়ে করঙ্গ-অসেম, বোলেলেঙ্গ, লম্বক ও বদোঙ্গ প্রভৃতি প্রাদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। লম্বক, বোলেলেঙ্গ ও করঙ্গ-অসেমের রাজবংশ মেসুই রাজবংশের সহিত কুটুম্বিতাস্ত্রে আবিদ্ধ। ১৮৭৮ খৃষ্টান্দে অনক-অগুঞ্জ-কটুট্-অগুঞ্জ রাজত্ব করিতেছিলেন।

৫ করঙ্গ-অসেম—এথানকার অধিপতিগণ গজমদ্ধের বংশ-ধর বলিয়া পরিচয় দেন; কিন্তু করঞ্গ-রাজপুত্রের সহিত মেস্কুই-রাজকন্তার বিবাহও হইয়া থাকে। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, ষ্পার্য্যমঞ্রী এখানকার দবুপ্রদেশের শাসনকর্তা ছিলেন। মেঙ্গুই-রাজের কর্ম্প-অসেম-বিজয় এবং বোলেলেম্ব অধিকারের পর ক্লোন্তোল্ বোলেলেন্স প্রদেশ হারাইয়াছিলেন। ১৮৭৮ খৃঃ অবে নগ্র্র জবে এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। যুদ্ধবিগ্রহে এই রাজবংশ সফলকাম হইয়াছিল। ইহারা গেল্গেল্ ধ্বংস এবং লম্বক ও সেম্ববা আক্রমণ করিয়াছিলেন। করঙ্গ ও লম্বক-রাজ-গণের অন্তর্বিপ্লবে মহা অনিষ্ঠ সাধিত হয়। ইত্যবসরে মতরুমরাজ আসিয়া উভয় রাজাকেই পরাজিত করেন। উক্ত রাজপরিবারের কুল-ল্লনা ও বালকবালিকাগণ সন্মানরকার্থ অগ্নিতে প্রবেশ অথবা পরম্পরে পরস্পরের বিনাশসাধনপূর্বক জীবন আহুতি **८** एस । देश देश विश्वी प्रवासी प्रवास के प्र অসেম-রাজগণের অবন্তির পর করঙ্গ-অসেম-বালি, বোলেলেঞ্গ ও দেব-অগুঙ্গবংশ পরম্পর স্বাধীনভাবে রাজ্যশাসন করিতে থাকেন। করন্ধ-অদেম রাজ্য পর্বতময়। এখানে ধান্তাদির চাষ হয় না, এথানকার অধিবাসীরা কার্চের কারুকার্য্য দারা জীবিকার্জন করিয়া থাকে। লম্বকরাজগণ নগ্র কটুটু করঙ্গ-অদেম নামে খ্যাত, সেলাপরঙ্গ ইহাদের উপাধি।

ভ বোলেলেঙ্গ— এখানকার রাজগণ নগ্রর মদে করঙ্গ অসেম নামে খ্যাত। ইহারা পতি গজমদনংশীয়। এখানে প্রথমে দেব অগুঙ্গবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজগণ সপ্ত পুরুষ রাজস্ব করেন। তৎপরে বৈশুবংশীয় নরপতিগণের অভ্যাদয় হয়। আর্য্য বেলেভেঙ্গ-বংশীয় নগ্রারুর পঞ্জি এই বংশের একজন রাজা। ইহার পর করঙ্গ অসেমের রাজগণ এই প্রদেশ অধিকার করেন; কিন্তু রাজপুত্রগণের পরস্পার বিবাদে রাজ্যে বিশৃঙ্খলতা উপস্থিত হয়। অবশেষে করঙ্গ-অসেম ও বোলেলেঙ্গ প্রদেশ তুই রাজকুমারকে বিভাগ করিয়া দেওয়ায় ইহাদের বিবাদ মিটিয়া যায়। বর্ত্তমান রাজপ্রাতা গোষ্ঠী জেলন্দেগ এথানকার সর্বাময় কর্তা।

৭ তবানান্—এই রাজবংশ আর্য্যডামর হইতে উৎপন্ন বলিয়া পরিচন্ন দেন। রাজার উপাধি রটু নগ্রুর অগুন্ধ। ইহারা বিশেষরূপে কাহারও সহিত যুদ্ধবিগ্রহে লিগু হন নাই। মেস্কুইরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করায় ইহারা মার্গপ্রদেশ পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। তবানানের জনৈক 'পুন্ধব' মার্গের শাসনকর্তা। ইনি বৈশ্ব নহেন। বালিদ্বীপে এই শূদ্ররাজবংশ ব্যতীত আর দ্বিতীয় শূদ্রগজা নাই। ইহার পূর্বপুরুষ তাড়ি বিক্রেয় করিত। মেস্কুইরাজের অন্বগ্রহ পাইয়া তিনি 'পুন্ধব' হইয়াছিলেন। মেস্কুইরাজের অধিকার হইতে এইস্থান তবানানের শাসনভুক্ত হইলে ইনি স্বীয় পদ রক্ষা করিতে সমর্থ হন।

৮ বদোন্ধ—( সংস্কৃত নাম বন্দনপুর ) পূর্ব্বে এই প্রদেশে মেকুই ও আর্য্য বেলেতেকের পিনতিঃরাজ্যের অন্তর্ভু ছিল। তবানান-রাজগোষ্ঠার জনৈক ব্যক্তি এই রাজ্য স্থাপন করিয়া যান। ইনি নগ্র বোলা ও অনক অগুঙ্গ রিঙ্গবুয়াইন ভূমি-ত্রানান (ত্রানানের অন্তর্গত বুয়াহন ভূমের রাজা) नारम প্রসিদ্ধ হন। এই বংশের নগ্র্র জদে পঞ্জনে, মদে নগ্র দেন-পদ্সর এবং নগ্র জদে কাশীমন প্রদেশে থাকিয়া প্রবল বিক্রমের সহিত রাজ্যসীমা বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। ইহা-দের যত্নে পিনতিঃ গিয়ান্যর হইতে তঞ্জপ, গুরুপরট, সনোর, তমন, ইণ্ডরণ, স্থন্ন, তোরন্ধন দীপ, গ্রোবোকন, লেগিয়ান, কুট্ট, তুবন, জেম্বরণ এবং বালিদ্বীপের দক্ষিণকোণাংশ এই রাজ্যের সীমাভুক্ত হয়। উক্ত নগ্র বোলা হইতে ১০ম পুরুষে রাজা কাশীমন এই প্রেদেশের কর্তৃত্বলাভ করেন। কাশীমনের প্রাপিতামহ হইতেই এই রাজ্যের প্রকৃত ঐতিহাসিক উল্লেখ পাওয়া যায় ৷ ইনিই সর্ব্বপ্রথমে তবানান হইতে পকেন বলোঙ্গ নামক বাণিজ্যক্ষেত্রে যাইয়া বাস করেন।

নগুর বোলার পুত্র বা পৌত্র অনক অগুল্প কটুট্মণ্ডেশ বুয়াহনহ হইতে গুরুলবেটুর নামক আগ্নেয় গিরিতে যাইয়া দেবী দল্ল বা গলার উপাসনা করেন। তৎপরে তিনি বদোলের মকেল-তিন্দিগণের সাহায্যে অনেককে স্বদলভুক্ত করেন এবং নিজে মেল্লুইএর 'পুল্লব' বলিয়া প্রাসিদ্ধি লাভ করেন। ইহার পুত্র অনক অগুল্প পেদেদেকন 'পুল্লব' আখ্যা পাইয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্র গোষ্ঠী বয়হন ত'গে, গোষ্ঠী ভোমন ত'গে ও গোষ্ঠী কোটুট ক'দি। ইহাদের মধ্যে বিতীয় ভোমনই এই রাজবংশের প্রভাব বিস্তার করিয়া নিজ বংশধরগণের জন্ম সিংহাসনাব্যাহণের পথ মুক্ত করেন। এই ব্যক্তি সাহসী, চতুর ও যোদ্ধা ছিলেন। তিনি নিজে প্রমিবংশীয়া রমণীর পাণিগ্রহণ করেন।

তাহার একজন শালীর সহিত ক্লোঙ্গ-কোন্সের দালেমের বিবাহ হয়। ঐ রমণী পতির সহমৃতা হইয়াছিলেন। ইহারই অপরা-পর ভগিনীর সহিত মেঙ্গুইর গোষ্ঠী অগুঙ্গদিগের বিবাহ হয়। এইরপ প্রতাপশালী আত্মীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া ২য় তোমন স্বীয় ক্ষমতা অকুণ্ণ রাথিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। কবে তাঁহারা মেঙ্গুইরাজকে পরাভূত করিয়াছিলেন, এ কথা স্থিরনিশ্চিত না হইলেও তাহার পুত্র ও পৌত্রগণ যে উক্ত রাজ্যের 'পুঙ্গব' ছিলেন, তাহা অনুমান করা যাইতে পারে। তৎপরে গোষ্ঠা নগ্র জম্বে মিহিক শাসনভার গ্রহণ করেন। ইহার ছই পুত্র, অনক অগুন্ধ জাদে গলোগোর ও অনক অগুন্ধ ত'ল রিন্ধ বতু ক্রোটোক তগল ও গলোগোরে রাজ্যস্থাপন করেন। ক্রোটোকের বংশধরগণ পঞ্তন ও দেন-অপদ্সরের পুঞ্চব নামে পরিচিত হইয়াছিল। ক্রোটোকের পঞ্জন-রাজধানী একসময়ে হীনবল হইলেও রাজারা অবশেষে সমগ্র বদোন্ধরাজ্যকে এক-ছ্ত্রাধীন করিয়াছিলেন। ক্রোটোকের পুত্রগণ 'পুত্র' আখ্যায় অভিহিত হ্ইতেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অনক-অগুঙ্গ-পঞ্জুন বা নগ্র শক্তির প্রভাবে পঞ্তনরাজ্য বহু বিস্থৃত হয়। তিনি নিকটবর্ত্তী অস্তান্ত রাজন্তবর্গকে পরাজিত করিয়া স্বয়ং বদোল্পে স্বাধীন রাজপাট স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার পাঁচশত বিবাহিতা রমণী ছিল। তুমধ্যে পাটমহিষী প্রভৃতি কএকজন রাণী উচ্চবংশীয়া ছিলেন।

উক্ত নগুর-শক্তির জ্যেষ্ঠপুত্র নগুর জনে-পঞ্জন-দেবতাদিউকিরণ পঞ্জন-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইহাদেরই কেবল
রাজ্যাভিষেক হইরা থাকে। দ্বিতীয় নগুর ময়ন এবং তৃতীয়
নগুর বালেরন্দেনপদ্দর রাজবংশের জ্বধিষ্ঠাতা। কলেরন্
পুত্র নগুর মদে পঞ্জন ময়্ন-রাজকভার পাণিগ্রহণ করেন।
এই বিবাহস্থতে ছইটা বংশ একত্র হইরা কাশীমনে রাজধানী
স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতেও সন্তুষ্ঠ না হইরা তাঁহারা পকেন
বদোল্প প্রদেশে জন্মেরাজকে আক্রমণ ও পরাস্ত করেন। তৎপরে
তিনি দেনপদ্দরে রাজধানী স্থাপনপূর্বক তথায় রাজপাট লইয়া
গোলেন এবং কাশীমনে তদীয় দ্বিতীয় পুত্র রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। তিনি যুদ্ধবিগ্রহে লিপ্ত থাকিয়া রাজ্যদীমা বৃদ্ধি
করিতে পারেন নাই।

দেন-পদ্সররাজের তিন পুত্র। নপুরমদে পঞ্তন ও নগুর জম্বে দেনপদ্সরেই ছিলেন এবং দ্বিতীয় নগুর কাশীমন কাশীমন্ প্রেদেশে রাজ্যশাসন করিতেছিলেন। দেনপদ্সর-রাজগণ 'দেব-তাদি-ক্ষত্রিয়' উপাধিতে ভূষিত হইতেন। ইহারা গিয়াগ্রর ও তবানানের সামস্তগণের সহিত মিলিত হইয়া মার্গ, মেঙ্গুই প্রভৃতির রাজাকে আপনাদের সামস্ত করিয়া রাখিতেন। এইরপে দক্ষিণস্থ চারিটী সামস্তরাজ্য একত্র হইয়া ১৮২৯ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত করঙ্গঅসেম ও বোলেলেঙ্গরাজের বিপক্ষতাচরণ করিয়াছিল।

নগুরমদে পঞ্জনের পর দেনপদ্দর-রাজবংশে রাজা কাশীমনই বিশেষ প্রতিভাশালী হইয়াছিলেন। তিনি নিজ ভুজবলে
দেনপদ্দর ও কাশীমন একছেত্র করিয়াছিলেন। তিনি নগ্রুর
মদে পঞ্জনের পুত্র নগুরজদে ওকাকে দেন-পদ্দরের সিংহাসনচ্যত ও নির্বাদিত করিয়া স্বয়ং রাজদণ্ড গ্রহণ করেন।
জদেওকা বৈরনির্য্যাতনপরবশ হইয়া বনে বনে ঘুরিয়া মেসুই
প্রভৃতি দেশবাসীকে স্থপক্ষে আনয়ন করেন। পরিশেষে
সসৈত্যে অগ্রসর হইয়া কাশীমনের একমাত্র কন্তাকে হরণ
করিয়া লইয়া যান এবং তাঁহাকে বিবাহ করেন। এই
বিবাহে সকল গোলযোগ মিটিয়া যায় বটে; কিন্ত বৃদ্ধ কাশীমন
দেনপদ্দরে স্বীয় ক্ষমতা অক্ষ্ম রাথিতে বিশেষ প্রয়াদ
পাইয়াছিলেন।

পঞ্জনে নগ্রহ্গদে দেবতাদি-উকিরণের বংশে তৎপুত্র দেবতাদি-মুঞ্ক ও তৎপরে দেবতাদি-গ'দোন্ধ রাজ্যাভিষিক্ত হন, ইনি কাশীমনের পিতা ও প্রাতার বিরুদ্ধে অনেক যুদ্ধ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার প্রাতা অনকঅগুন্ধ-লনন্ধ রাজসেনা লইয়া জেম্বনা প্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। জদেরাজবংশ অপুত্রক হওয়ায় তিনি ১৮৩০ খৃষ্ঠান্ধে রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁহার 'গুণ্ডিক' পত্নীগর্ভে তৃই পুত্র ছিল। ইহারা পিতার জীবিতকালে 'পরাকন্' (রাজপরিচারক) নামে অভিহিত হয়।

এই রাজপুত্রদর নীচবংশোদ্ভব হওয়ায় কেহই তাহাদিগকে রাজা বলিয়া স্বীকার করে নাই। ইত্যবসরে দেনপদ্দরে কাশীমনরাজ স্বীয় প্রভাব বজায় রাখিতে চেষ্টিত ছিলেন। দেনপদ্দররাজের অপরাপর প্রাভারাও ঐরপ নীচবংশোদ্ভব ছিলেন। এই কারণ অনেক 'পৃঙ্গব' তাঁহাদের অধীনতা অস্বীকার করিয়াছিলেন, কিন্তু কাশীমনের অভ্যুদয়ে পঞ্চুত্তন-রাজবংশে তাঁহার পূর্ণ প্রভাব স্থাপিত হয়। বলোজরাজ্যের দেনপদ্দর ও পঞ্চুত্বন রাজবংশের তিনিই প্রকৃত অভিভাবক বলিয়া কথিত। বর্তুমান পঞ্চুত্বনরাজের অভিষেক হয় নাই; কিন্তু তিনি পিতার মৃতদেহ-দাহান্তে যথানিয়মে পিতৃকার্য্য করিতে অধিকারী আহেন, কিন্তু দেনপদ্দর-রাজগণ এখনও পিতৃদেহ দাহ করিতে পান না, তাঁহারা সকল আত্মীয়ের মৃতদেহ প্রাদাদে রক্ষা করিয়া থাকেন। মৃতের অবস্থা ও মর্য্যাদানুসারে তাঁহার অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াও তত্রপ সমারোহে সম্পর হইয়া থাকে।

বালিদ্বীপের প্রধান পুষ্ণবগণের বংশাবলী পর পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত হইল :—



বেশু ( বৈশু ) ও শূদ্র এই চারি বর্ণ বা জাতি ছাড়া আর কোন জাতি নাই।

ব্রাক্ষণের উপাধি 'ইদা', ক্ষত্রিয়ের উপাধি 'দেব' ও বৈশ্যের 'গুষ্টি' (গোষ্ঠী)। শৃদ্রের কোন উপাধি বা সম্মানস্কুক পদবী নাই। তবে বিদেশী বা নীচজাতি সাধারণে 'কহুল' বা দাস বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকে।

ভারতবর্ধে যেমন বছকাল হইতেই চাতুর্বর্গ ব্যতীত নানা মিশ্রজাতির বাদ আছে, বালির হিন্দ্দিগের মধ্যে এরূপ কোন মিশ্র বা সঙ্কর জাতি নাই। ভারতে যেমন অনুলোম ও প্রতিলোম সঙ্কর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে, এখানে এরূপ উৎপত্তি ঘটে নাই।

এখানে প্রথম তিন জাতি 'দিজ' বলিয়া গণ্য ও যথাকালে উপনীত হইয়া থাকে। এই তিন জাতিই নিজ নিজ জাতি-মধ্যেই বিবাহসম্বন্ধ করিয়া থাকেন। তবে এই তিন শ্রেণীর মধ্যে উচ্চবর্ণ যদি তদপেক্ষা নিম্নবর্ণের কন্সার পাণিগ্রহণ করেন তাহা হইলে তাঁহার ঔরসজাত সন্তান ভিন্নজাতি বলিয়া গণ্য হয় না, পিতৃজাতিই পাইয়া থাকে। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্ব মধ্যে শূদ্রা সম্বন্ধ বিরল নহে। এই সকল শূদা অনেক সময়ে ধনীগৃহে দাসী বা ভোগ্যারূপে থাকে এবং তাহাদের সন্তানগণ শুদ্র विनयार भाग रम। তবে विश्वास विवारमम्ब घटि, जारात পিতৃজাতি পাইবার পক্ষে কোন বাধা নাই। কিন্তু এই সকল শূদ্রাসন্তানেরা উচ্চবর্ণাপত্নীজাত সন্তান অপেকা মর্য্যাদায় কিছু হীন হইয়া থাকে। ব্রাহ্মণদিগের পক্ষে শূদ্রাবিবাহ নিষিদ্ধ। যদি কোন ব্রাহ্মণ শূদ্রাবিবাহ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় ও স্ত্রীকে সংস্কারদারা শুদ্ধ করিয়া ঘরে লইতে হয়। সেই স্ত্রীর সহিত তাহার পিতৃকুলের আর কোন সম্বন্ধ থাকে না। প্রতিলোমবিবাহ একবারে নিষিদ্ধ। এরূপ সম্বন্ধে নির্বাসন অথবা প্রাণদণ্ড ব্যবস্থা। কোন ব্রাহ্মণবংশ হুই তিন পুরুষ শুদ্রের সহিত বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইলে তাঁহারাও শুদ্র বলিয়া গণ্য হন।

আবার ব্রহ্মণ যদি হীনকর্ম অবলম্বন করেন অথবা স্বকর্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলেও তিনি নীচশুদ্রবং গণ্য হন।

ত্রাহ্মণ।

বালির ব্রাহ্মণেরা ভগবান দ্বিজেক্স বছ রবু (নবাহ্নত) পদণ্ডের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। যবদ্বীপের কেদিরি নামক স্থানে উক্ত ব্রাহ্মণের বাস ছিল। তাঁহার বংশধরেরা কেদিরি

(১-) এসম্বন্ধে মন্ত্ৰসংহিতার উক্তি অনেকটা থাটিতে পারে ! "ব্যভিচারেণ বর্ণানামবেদ্যাবেদনেন চ। স্বক্র্যণাঞ্চ ত্যাগেন জায়ত্তে বর্ণসঙ্করাঃ।" ১০। ২৪। হইতে মজপহিত এবং তথা হইতে বালিদ্বীপে আদিয়া বাস করিতেছেন।

অনেকের বিশ্বাস, পূর্ব্বে যে সকল ব্রাহ্মণ ভারত হইতে যবদীপে গিয়াছিলেন, ভগবান্ দিজেন্দ্র তাঁহাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বা দলপতি ছিলেন। দিজেন্দ্রের বহু পত্নী ছিল, তন্মধ্যে পঞ্চপত্নীর গর্ভজাত সন্তানেরা বালিদ্বীপে পঞ্চশাখার বিভক্ত হইয়া বাস করিতেছেন। এই পঞ্চশাখার নাম—১ কমেমু, ২ গেলগেল, ৩ মুজাবা, ৪ মাস, ও ৫ কারশৃত্য।

গিয়ান্যর প্রদেশে কমেন্ত নামক স্থানে বাঁহাদের বাস, তাঁহারাই কমেমু-বান্ধণ। ইহারা বান্ধণপত্নীর গর্ভজাত। গেল্গেল্
নামক স্থানে বাঁহাদের বাস ছিল, তাঁহারা গেল্গেল্ বান্ধণ।
তাঁহারা দিজেন্দ্রের ক্ষত্রিয়াপত্নীর গর্ভজাত। দিজেন্দ্রের ঔরসে
এক ক্ষত্রিয়-বালবিধবার গর্ভে মুআবা-বান্ধণের উৎপত্তি। এইরূপে বৈশুক্তার গর্ভে মাসব্রান্ধণ ও দাসী বা শুদাণীর গর্ভে
কারপ্ত বান্ধণ উৎপন্ন হইয়াছে।

যেখানে ক্ষত্রিয়ের আধিপত্য, তথায় গেল্গেল্ ব্রাক্ষণ এবং যথায় বৈশ্বের প্রাধান্ত, তথায় মাসব্রাক্ষণেরা সচরাচর যজন যাজন করিয়া থাকেন। বিভিন্ন বর্ণের রমণীগর্ভে জন্ম অনুসারে সন্মানের কমবেশী আছে বটে; কিন্তু তৎপ্রতি সাধারণের লক্ষ্য নাই। এই পঞ্চশ্রেণীর মধ্যেই যাহারা সচ্চরিত্র, সাধুপ্রকৃতি, ধর্মশীল, বিদ্বান্, শাস্ত্রদর্শী ও স্কুন্তী, তাঁহারাই সকলের পূজ্য, ও প্রধান বলিয়া গণ্য।

বালিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যাই অধিক। সকল ব্রাহ্মণই রাজা বা ক্ষত্রিরের রক্ষণাধীন। কি যুদ্ধ বা কি দৌজকার্য্য সকল সময়েই ব্রাহ্মণদিগকে রাজাদেশ পালন করিতে হয়। রাজাদেশ লজ্মন করিলে ব্রাহ্মণও দেশ হইতে নির্ব্বাসিত হইয়া থাকেন। তথাপি ব্রাহ্মণগণ রাজগণ অপেক্ষা উচ্চপদস্থ ও সম্মানিত। তাঁহারা রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করিতে পারেন; কিন্তু রাজারা ব্রাহ্মণকন্তা বিবাহ করিতে পারেন না।

বালিদ্বীপে ব্রাহ্মণের সংখ্যা অধিক বলিয়াই সকলের অভাব ঘুচে না। অনেকে সে জন্ম দরিদ্র হইয়া পড়িয়াছেন, জীবিকানির্বাহের জন্ম অনেকে নিজহন্তে ক্র্ষিকর্ম করিতেছেন, এমন কি মৎশুধারণ ও শারীরিক পরিশ্রমদারা অর্থোপার্জনেও কেহ ক্রেষ্থ নহেন।

ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যিনি সর্কাশাস্ত্রে অভিজ্ঞতা ও ব্রাহ্মণোচিত সকল ক্রিয়াকলাপে পারদর্শিতা লাভ করিয়াছেন, তিনি গুরুর একগাছি দণ্ড পাইয়া: 'পণ্ডিতদণ্ড' বা 'পদণ্ড' উপাধি লাভ করেন। গুরুর পদে শিরস্থাপন, অবিরত গুরুর পাদোদক-পান এবং সর্বপ্রকারে গুরুর আজ্ঞাপালন প্রভৃতি কঠোর পরী- ক্ষায় উত্তীর্ণ হইলে 'পদণ্ড' হইতে পারে। যে সকল বাদ্ধণযুবক শুরুগৃহে বাস করিয়া 'পদণ্ড' হইবার চেষ্টা করেন, রাজা তাঁহাদিগকে যথেষ্ট উৎসাহ দান ও সাহায্য করিয়া থাকেন।

পদণ্ডেরাই রাজার দণ্ডাধিকারী ও ধর্মাধিকারী হইরা থাকেন। তাঁহারা সকল অধর্মচারীর দণ্ডবিধানে অধিকারী। এই পদণ্ডের মধ্যে একজন রাজপুরোহিত হইয়া থাকেন। ইদা বা সাধারণ ব্রাহ্মণের মধ্যে যিনি বিদ্যা, বৃদ্ধি ও সরলতায় পদণ্ড হইতে পারেন, তাঁহাকেও রাজা পৌরোহিত্যে বরণ করেন।

কুলপুরোহিতই রাজগুরু হইয়া থাকেন। রাজা তাঁহার শিষ্যত্ব স্থীকার করেন ও তাঁহার যথোচিত সেবা করিয়া থাকেন। রাজা সকল ধর্মনৈতিক ও রাজনৈতিক কার্য্যে পুরোহিতের মন্ত্রণা গ্রহণ করিয়া থাকেন। রাজ্য বা রাজ-পরিবারের মঙ্গলার্থ পুরোহিত সর্ব্বদাই যাগ্যজ্ঞ, শান্তিস্বস্তায়ন ও বেদপাঠাদি কর্ম্মে নিরত থাকেন।

বালিদ্বীপে সকল শ্রেণীরই বিভিন্ন পুরোহিত আছেন।
কেবল রাজপুরোহিতই 'গুরুলোক' বলিয়া থাত ও সর্বাপেকা
পূজিত হইয়া থাকেন। সামস্ত-রাজগণও পদওদিগের মধ্যে
এক একজন পুরোহিত বাছিয়া তাঁহাকে 'গুরু' করিয়া থাকেন।
এখন বালিদ্বীপে বিভিন্ন স্থানে সাতজন মাত্র 'গুরুলোক' বা
রাজগুরু বাস করেন। তন্মধ্যে ক্লোঙ্গকোঞ্চ প্রদেশে ছইজন,
গিয়াগুরে একজন, বদোক বা বন্দনপুরে ছইজন, তবানানে এক
জন এবং মেঙ্গুই প্রদেশে একজন। বালির অধিবাসীমাত্রেই
এই গুরুলোককে দেববং ভক্তিশ্রদ্ধা করিয়া থাকে। গুরুল লোক একবার রাজপথে বাহির হইলে শত শত ব্যক্তি সাপ্তাকে
প্রেণিগত করিতে থাকে, বহুলোক আসিয়া তাঁহার পাদোদক
লইবার জন্ত ব্যক্ত হয়।

বান্ধণের। সকল বর্ণ হইতেই এক বা বহু স্ত্রী গ্রহণ করিয়া থাকেন, বিভিন্নবর্ণ-দংস্ত্রব হইলেও সকলের সন্তানই ব্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। তবে ধনাধিকারকালে শূলাপুত্র গ্রাহ্মণ বলিয়া গণ্য হয়। তবে ধনাধিকারকালে শূলাপুত্র গ্রাহ্মণ বিশ্বাপুত্র ভাগে অধিক, বৈশ্বাপুত্র অপেক্ষা ক্রিয়াপুত্র পরিমাণে বেশী এবং ক্ষত্রিয়াদি সকলের পুত্র অপেক্ষা ব্রাহ্মণীপুত্র বহু অংশ অধিকারী হইয়া থাকেন। শূলাসংস্ত্রব ব্রাহ্মণের পক্ষে নিন্দিত, পূর্বেই বলিয়াছি, তিনপুরুষ শূলাসম্বন্ধ হইলে ব্রাহ্মণও শূল বলিয়া গণ্য হন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্বের পক্ষেও এই নিয়ম।

বান্ধণের স্বর্গা স্ত্রী যেরপে সন্মান পাইয়া থাকেন, তাঁহার শূদাপত্নী তাহার শতাংশের একাংশও পার না। এমন কি মৃত্যুকালে স্বর্গা স্ত্রীকে বান্ধণ ভরণপোষণের উপযুক্ত বিষয়াদি দিয়া যান, কিন্তু শূদা স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারেন না। বান্ধণের অসবর্ণা বা নিমজাতীয়-রমণীর পক্ষে পতির সহ-গমনই গৌরব ও সম্মানজনক। কিন্তু ব্রাহ্মণের স্বর্ণা স্ত্রীর পক্ষে সহগমন নিষিদ্ধ।

সবর্ণা স্ত্রীগণের পতির স্থায় বেদপাঠ, হোম ও যাগযজ্ঞাদিতে অধিকার আছে এবং তাহারা রমনীগণের সতী হইবার সময় বা অগ্নিদানাদি কার্য্যে বেলাদিগকে সাহায্য করিয়া থাকেন। ব্রাহ্মণদিগেরমধ্যে যেমন পণ্ডিত বা 'পদণ্ড' থাকেন, সেইরূপ 'পদণ্ড স্ত্রী' অর্থাৎ 'পণ্ডিতা' উপাধিধারী বিদ্বী ব্রাহ্মণকস্থাও দেখা যায়।

রান্ধণদিগের মধ্যে শৈবরান্ধণ, বৌদ্ধরান্ধণ ও ভুজঙ্গ রান্ধণ এই তিন সম্প্রদায়ের রান্ধণ দৃষ্ট হয়। শৈব রান্ধণেরা শিবো-পাসক, বৌদ্ধরান্ধণেরা বুদ্ধোপাসক এবং ভুজঙ্গরান্ধণেরা নাগোপাসক। শৈব রান্ধণের সংখ্যাই বড় বেশী, ভুজঙ্গ রান্ধণ সংখ্যায় অতি অল্ল।

#### ক্তিয়।

ভারতে যেমন বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয়ের অভাব, বালিদ্বীপেও সেইরপ বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বিরল। ভারত হইতে যবদ্বীপে যথন হিন্দৃগণ আসিয়া উপনিবেশ করেন, তথন অতি অল্লসংখ্যক ক্ষত্রিয় আসিয়াছিল সন্দেহ নাই। 'উশন-যব' নামক গ্রন্থে কোরিপান, গগ্লঙ্গ, কেদিরি ও জঙ্গলা এই চারিপ্রদেশে কেবল ক্ষত্রিয়-রাজত্ব শুনা যায়। "রঙ্গলব"-এন্থ পাঠে জানা যায়, যব বা কেদিরি-রাজসভায় ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য উভয়জাতীয় সামন্ত অবস্থান করিতেন। যবদ্বীপের মধ্যে এই কেদিরি সর্কাপেক্ষা বৃহৎ রাজ্য বলিয়া গণ্য ছিল এবং এথানে ক্ষত্রিয় বেশী না থাকায় মাহিষ (মাহিষ্য)-গণ্ও রাজত্ব করিতেন।

ক্ষতিয়গণের মধ্যে কেবল দেবঅগুঙ্গ ও তাঁহার বৈমাত্রেয় লাতা আর্যা ডামর এবং অপর ছয় জন মাত্র বালিদ্বীপে আসিয়াছিলেন। [য়বদ্বীপ দেখ।] আর্য্য ডামর ও অপর ছয়জনের বংশধরগণ আচারভ্রপ্ত ইয়া বৈশ্রস্থ প্রাপ্ত হইয়াছে। কেবল দেব অগুঙ্গের বংশধর এখনও বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া রাজগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠসম্মান পাইয়া থাকেন। বদোঙ্গ, তবানান, মেঙ্গুই, করঙ্গ-অসেম প্রভৃতি স্থানবাসী অনেকেই আপনাদিগকে অগুঙ্গ-দেবের বংশধর বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে, কিন্তু পণ্ডিতেরা তাহাগিকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্থীকার করেন না। ক্রোঞ্গ কেরিতেছেন। বোলেলেঙ্গ পূর্বের দেব অগুঙ্গের বংশ রাজত্ব করিতেছেন। বোলেলেঙ্গ পূর্বের দেব অগুঙ্গের বংশ রাজত্ব করিতেছেন। বোলেলেঙ্গ পূর্বের দেব অগুণ্ডের বংশ রাজত্ব করিতেছেন। বোলেলেঙ্গ পূর্বের দেব অগুণ্ডেরর বংশ রাজত্ব করিতেছেন। এখন ভাঁহাদের বংশধরেরা বদোঞ্জে বাস করিতেছেন।

দেশক, প্রদেব ও পুঞ্চকন্ নামে কতকগুলি ক্ষত্রিয় আছে, ইহাদের মধ্যে যথেষ্ট শূদাসম্বন্ধ রহিয়াছে। বেছা (বৈছা) 1

বালিদ্বীপে ক্ষত্রিয় অপেক্ষা বৈশ্যের সংখ্যাই অধিক। করঙ্গ অসেম, বোলেলেঙ্গ, মেঙ্গুই, তবানান, বদোঙ্গ ও লম্বক প্রভৃতি ভূভাগে এখনও বৈশ্যগণ রাজত্ব করিতেছেন। তবানান ও বদোঙ্গের রাজগণ ক্ষত্রিয় আর্য্যডামরের বংশসভূত হইলেও প্রায় ৩০০ বর্ষ হইতে চলিল, দেব অগুঙ্গের প্রভাবে তাঁহারা বৈশ্য-শ্রেণীতে গতিত হইয়াছেন। তাঁহাদের পূর্বপুরুষেরা বৈশ্যের মত কেশবন্ধন করিতেন বলিয়াই বৈশ্য হইয়া গিয়াছেন। বর্ত্তমানকালে কেশকলাপে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্যে কিছুমাত্র ডেল নাই।

দহা ও মজপহিতের ক্ষত্রিয়েরা এখন 'মাহিব' ( মাহিষ্য ) বা 'কাবো' এবং বৈশ্বেরা 'রঙ্গ', 'পতি,' 'দেমাঙ্গ', 'ও 'তুমেঙ্গঙ্গ' নামেই পরিচিত। পতিশ্রেণীর পূর্বপুরুষ প্রথম দেবঅগুঙ্গ কর্তৃক মন্ত্রিত্ব পাইয়াছিলেন, সেইজন্ত এ বংশের কেহ কেহ 'মন্ত্রী' বিলয়াও অভিহিত হইয়া থাকে। আর্য্যডামর ও পতি গজমদের বংশধর ব্যতীত আর সকলেই এখন শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

কৃষি, বাণিজ্য ও শিল্প বৈশুদিগের প্রধানবৃত্তি হইলেও এখন প্রধান গোষ্ঠীরা এ সকল কার্য্য ঘ্রণিত মনে করেন। তাঁহারা অহিফেন-সেবন ও কুকুট-যুদ্ধের ব্যয়-নির্বাহার্থ যৎসামান্ত বাণিজ্য করিয়া থাকেন। এখন অপর সকল জাতিও বাণিজ্যে মন দিয়াছে।

गुज ।

শুদ্দিগের কোন ধর্মকর্মে অধিকার নাই। ছিজাতির সেবাই
শ্দের মুখ্য ধর্ম। তাহাদের নিজস্ব বলিবার কিছুই নাই। 'পুস্পব'
বা রাজা মনে করিলেই শৃদ্দগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারেন,
তাহাতে শৃদ্দ কোন কথা বলিতে পারিবে না। রাজা কোন
'দেশ' দিয়া গমন করিলে সে দেশের শৃদ্দিগকে হংস, বক,
কুরুটাদি খাদ্যসামগ্রী যোগাইতে হয়। এ সময় রাজভ্তাগণও
ইচ্ছামত শৃদ্দগৃহ হইতে যাহা ইচ্ছা লইতে পারে, তাহাতেও
শৃদ্দ কোন আপত্তি করিতে পারে না। রাজপরিবারগণ ইচ্ছান
মত শৃদ্দের উপর অত্যাচার করিত, রুদ্ধ কাশীমন্ এই প্রথা
রহিত করেন। শৃদ্দিগের সকলেরই অবস্থা বড় শোচনীয়,
কেবল পরাকন্ বা রাজভ্তাগণ পুস্বব বা রাজকুমারদিগের মত
আলস্থে ও শৃদ্দ্দব্য লুটপাট করিয়া জীবন অতিবাহিত করে এবং
অহিফেনদেবন ও কুকড়া-লড়াই লইয়াই ব্যস্ত থাকে।

মণ্ডিশ (মণ্ডলেশ্বর), প্রবকেন ও অপরাপর রাজকীরপদে শুদ্র নিযুক্ত হইয়া থাকে। মণ্ডলেশ্বরেরা এক একটা 'দেশ' বা পরগণার সন্দার। তাহাদের পূর্বপুরুষেরা দেব অগুক্ষের প্রভাবে শুদ্রত্ব পাইয়াছে। মূলপহিত হইতে যে সকল বৈশ্র বালিদ্বীপে আসিয়াছিল, তাহারাও সকলে শুদ্রত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে।

এথানকার পতিত ব্রাদ্ধণেরাও অনেকটা শূলাচারী। সঙ্গৃহ নামে এক শ্রেণীর শূল আছে, তাহারা স্থৃতিপুরাণপাঠ ও মন্ত্রোচ্চারণ করিতে পারে। ইহাদের পূর্বপুরুষরা ব্রাদ্ধণ ছিল। 'দলেম মুর' বা কালপূজা করিয়া ইহারা পতিত হইন্য়াছে। ইহাদের মধ্যে এরূপও প্রবাদ আছে, যে একজন বিখ্যাত পদণ্ডার পরাক বা পরিচারক ছিল, সে গোপনে গোপনে প্রভুর পূজা কর্ম্ম দেখিত ও বেদপাঠ শুনিত। এইরূপেই সে বেদ শিখিয়া ছিল। কিন্তু শীঘ্রই সে ধরা পড়িল। আর কোন উপায় নাই ব্রিয়া পদণ্ড তাহাকে দাসত্ব হইতে মুক্তিদান করিলেন এবং তাঁহার ও তদ্বংশধর্মিগের হইয়া বৈদিককর্ম্ম করিতে অধিকার দিলেন।

বালিদীপের চারিবর্ণই প্রায় বিশাসী, নম্রপ্রকৃতি, সাহসী ও কর্মাঠ।

#### ভাষা ও সাহিত্য।

যবদীপ হইতে এথানকার ভাষাগত সাদৃশ্য অনেক বিভিন্ন।
যবদীপের বর্ণমালায় ২০টী অক্ষর; কিন্তু বালি প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জে ১৮টী মাত্র অক্ষর দৃষ্ট হয়। ভাষাবিদাণ বালিদ্বীপের সহিত স্থন্দ, মলয় প্রভৃতি পলিনেশিয় দ্বীপপুঞ্জের ভাষাগত ঐক্য স্থির করিয়াছেন। স্থন্দ ও বালিদ্বীপের শব্দ ও বর্ণমালাগত মিল থাকিলেও ইহাদের মধ্যে তালব্যবর্ণের ত, দ ও
ধ র বিশেষ পার্থক্য নাই। সংস্কৃত তালব্যের উচ্চারণামুসারে
ইহার ব্যবহার হইয়া থাকে। স্থন্দ ও বালিদ্বীপের ভাষায়
আকারের স্পষ্ট উচ্চারণ পাওয়া যায়; কিন্তু যবদ্বীপে অ'
স্থানে ও'র প্রয়োগ আছে। ই ও এ-র বিশেষ প্রভেদ থাকিলেও কথন কথন অনুনাসিক্ষোণে উচ্চারিত হয়। 'ভ'
স্থানে ব এবং ং স্থানে কথন কথন 'ক' ব্যবহারও দেখা যায়।
ইহাদের অস্ত্যন্থ 'ব' নাই।>

যবদীপের ন্থায় এখানকার ভাষাও তুইপ্রকার। উচ্চশ্রেণীয় লোকে সাধারণতঃ যে পরিমার্জিত ভাষায় মনোভাব ব্যক্ত করে, তাহাই সাধু সভ্যভাষা এবং ইতর সাধারণে যে ভাষায় কথা কয়, তাহা নিমশ্রেণীর ভাষা বলিয়া পরিচিত। বর্তুমান যবদীপবাসিগণ যে পরিমার্জিত ও শ্রেষ্ঠতর ভাষায় কথা কয়, তাহা হইতে বালিদ্বীপের উচ্চশ্রেণীর ভাষা অনেক স্বতন্ত্র। যবদীপের নিমশ্রেণীর ভাষার অনেক কথা বালির সাধুভাষায় সমাবিষ্ট; কিন্তু তাহাতে যবদ্বীপীয় মার্জিত শক্ষের প্রয়োগ নাই। এই

(১) ব্যাস, বাল্মিকী ও বরণ শব্দগুলি অন্তম্থ 'ব' র পরিবর্ত্তে বর্গীয় বয়ে লিখিত হট্যাছে ৷

কারণে যবদ্বীপবাসী সহজেই বালির ভাষার্থ সংগ্রহ করিতে পারে. কিন্তু পরিষাররূপে বাক্যালাপ করিতে সমর্থ হয় না। ইহাদের নিম্প্রেণীর ভাষায় মলয় ও স্থনদ্বীপবাসীর অনেক মিল থাকায় এই ভাষা পশ্চিম যবদ্বীপবাসীর স্থথবোধ্য হইয়াছে। যবদ্বীপীয়-গণের বালি উপনিবেশের পূর্ব্বে তথাকার অধিবাসিগণ এই ভাষার কথা কহিত। এই নিমু শ্রেণীর ভাষা ক্রমশ:ই রূপান্তরিত ও পরিমার্জিত হইলেও ইহাতে পলিনেশিয়-ভাষার স্মৃতি জাজ্জল্য-মান রহিয়াছে। ভাষাবিদ্যাণ আরও বলেন যে চারি শত বর্ষ পূর্বে বালি, মলয় ও স্থন প্রভৃতি দ্বীপ অদ্ধসভ্য ছিল. স্থতরাং তথাকার প্রচলিত ভাষাও যে সেইরূপ বিক্বত থাকিবে, তাহাতে আর আশ্চর্যা কি ? স্থমাতা হইতে বালি ও তৎপূর্বাদিক্বর্তী দ্বীপসমূহের ভাষার নৈকট্য অব-ধারণ করিয়া তাহারা সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, বালিঘীপে মলয় ও স্থন্দবাসিগণের উপনিবেশই এরূপ ভাষা-সামঞ্জন্তের কারণ। বিজেতা যববাসী আসিয়া বালিদ্বীপের বহুসংখ্যক লোককে এই একই ভাষায় কথা কহিতে দেখিয়া সার তাহাদের ভাষা-পরিবর্ত্তনে সচেষ্ট হন নাই। তৎকালে তাঁহার। যেরপ ভাষায় বাক্যালাপ করিতেন, তাহাই বালিদ্বীপের রাজ-ভাষা হইয়া দাঁডাইল এবং পলিনেশিয়-মিশ্রিত ভাষাই বালির নিয়শ্রেণীর ভাষা রহিয়া গেল।

পূর্বতন যব-ভাষার সহিত বালিদ্বীপের ভাষার যে নৈকট্য সম্বন্ধ আছে, তাহা কবিভাষামিশ্রিত ও মলয় শব্দের অস্তিত্ব হইতেই বুঝা যায়। কারণ কবি-ভাষার উৎপত্তি-সময়ে ব্যব-ভাষা তাদৃশ পরিমার্জিত হয় নাই। কবিভাষায় মলয় শব্দের অস্তিত্ব ইহার পলিনেশীয়-সম্বন্ধ স্থচনা করিতেছে; কিন্তু বর্ত্তমান যবদ্বীপীয় ভাষায় व्याप्ति भनग्रप्तनीय भारमञ्ज প্রায়োগ দেখা यात्र ना। वानि-দ্বীপে যববাসীর আগমন ও জাতিবিভাগ স্থাপন হইতেই এখানকার ভাষাগত বিভেদ নিরূপিত হয় অর্থাৎ সদংশ্রভাত ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়গণ অবশ্রুই পরিমার্জিত সাধুভাষার কথা কহি-তেন এবং নিরুষ্ট শূদ্রগণ পক্ষান্তরে যে নীচ ভাষা অব-লম্বন করিবে, তাহাতে আর সন্দেহ কি ? বালিদ্বীপের পার্যবর্ত্তী স্থানসমূহে হিন্দুসভ্যতা বিস্তৃত হইলেও তাহাদের আদি ও পৈতৃক ভাষার বিশেষ কোন রূপান্তর ঘটে নাই। কথিত ভাষা ছাড়া বালিদ্বীপে লিখিত ভাষাও ছিল। বৰ্ত্তমান গ্ৰন্থনিচয় ব্যতীত প্ৰাচীন কাব্য গ্ৰন্থসমূহ কবি>

(১) কবি শক্তে কাব্য বা কবিতারচয়িত। বুঝায়। বালিবাদিগণ বলে যে, কবিন্ বা ককবিন্ শক্ত তুলার্থিক অর্থাৎ পরস্পরের তুলনায় যাহা বলা হয়। মলয় ভাষায় কবিন্ শক্তে বিবাহ বা বিবাহোপলকে

ভাষার এবং ব্রাহ্মণ্যাজকগণের ধর্মশাস্ত্র সংস্কৃতভাষায় লিপি-াৰদ্ধ হইত। যে সকল হিন্দু ব্ৰাহ্মণ যবদ্বীপে সমাগত হইয়া-ছিলেন, তাহারা যে হিন্দুধর্মণাস্ত্র প্রন্থ সঙ্গে লইয়াছিলেন, একথা সকলেই স্বীকার করেন। তাঁহারা উচ্চশ্রেণীর সংস্কৃত ভাষায় পণ্ডিত হইলেও প্রাকৃত ভাষায় তাঁহাদের বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল এবং তাঁহারা যে সহজে প্রাকৃত ভাষায় কথা কহিতে পারিতেন, তাহাতে কাহারও অবিশ্বাস নাই। অন্যূনপক্ষে খৃষ্ট জন্মের ৫ শতবর্ষ পরে যদি ভারতবাসীর এদেশে আগমন ধরিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলে কবিভাষার উৎপত্তি-প্রারম্ভে তাহাতে কেন যে ভারতীয় প্রাকৃত শব্দের বিকৃত সমাবেশ হয় নাই, তাহার অবশ্রুই কোন মুখ্যকারণ থাকিতে পারে। ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধগণ ধর্মপ্রচারকরে যবদীপে অরসংখ্যক আসিয়া ছিলেন। তাঁহারা প্রাকৃত বা পালিভাষা অবগত হইলে স্বকাৰ্যসাধন জন্ম অৰ্থাৎ তদ্দেশবাসীকে স্বধৰ্ম্মে দীক্ষিত করিবার অভিপ্রায়ে সম্ভবতঃ তত্তৎস্থানীয় ভাষা শিক্ষা করিয়া ছিলেন। বৌদ্ধদিগের সঙ্গে সঙ্গে ব্রন্ধোপাসক হিন্দুগণও যব-বালি প্রভৃতি স্থানের ভাষা-শিক্ষায় রত হইয়াছিলেন। কারণ বালিবাদীকে স্বধর্মে ও তত্তৎ শাস্ত্রানুষ্ঠিত পূজাদিতে বিশ্বাস ও ভক্তি স্থাপন করাইবার জন্ম এবং তহুদ্দেশ্যে সহজে বোধগম্য করিবার আশায় তাঁহারা বালিভাষারই আশ্রয় লইয়াছিলেন। প্রেম্বনন ও বড়োবুদোরের ভগ্নাবশেষ হইতে উপলব্ধি হয় যে, যবদ্বীপে বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণগণ নির্বিরোধে একত্র অবস্থান করি-তেন। তাঁহাদের পূজাপদ্ধতি এক না হইলেও পরম্পরের মূলমন্ত্রসমূহ পরস্পরে গ্রহণ করিয়াছিল। কবি ভাষায় লিখিত গ্রন্থলির কতকাংশ শৈববান্ধণের ও অপরাংশ বৌদ্ধদিগের বিরচিত। তুই শ্রেণীর গ্রন্থই বালিবাসিগণ আদরের সহিত পাঠ কবিয়া থাকেন।

বৈদেশিকগণের এইরূপ সাম্যভাব হইতেই কবিভাষার উৎপত্তি হয়। ভারতাগত বৌরূগণ যবদ্বীপবাসীর সংখ্যা অধিক দেখিয়া তথায় আর নৃতনভাষা-প্রচারে সাহসী হইলেন না, বরং বিজ্ঞান ও ধর্ম্মসম্বন্ধীয় ভাবসমূহ তদেশবাসীকে সহজে ব্যাইবার জন্ম সেই ভাষার কলেবর সংস্কৃত করিতে চেষ্টা পান। যবদ্বীপবাসীর ভাষায় ঐরূপ অর্থবাধক কোন শব্দ না থাকায় ভারতীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাগণ তাহাদের শিক্ষার জন্ম বহুশত সংস্কৃত

ৰচিত গীত ব্ৰায়। বালি দ্বীপে গীতাকাৰে পুৱা কাহিনীসমূহ লিপিবদ্ধ ছিল বলিয়া সেই ভাষাই কবি নামে গণ্য হইয়াছে। পুরোহিতগণের নিকট কবি ভাষার আদর ছিল না। তাঁহারা বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও তুতুর (তন্ত্র) গ্রন্থসমূহ সংস্কৃত ভাষার লিখিয়া রাখিতেন।

শব্দ ভাষা মধ্যে নিবিষ্ঠ করেন। সেই মিশ্রিত ভাষা গ্রন্থাদি লিপিকরণে ও ধর্মশিক্ষা-কার্য্যে ব্যবহৃত হইত।

ঐ সকল শন্দ সংস্কৃত ধাতুগত হইলেও তাহাতে প্রকৃতি-প্রতারাদি প্রবিষ্ট হয় নাই। কারণ সংস্কৃত ব্যাকরণান-ভিজ্ঞ যববাসীর ঐ সকল শন্দরণ শিক্ষাপক্ষে অতীব কপ্টকর হইবে। যব ও বালিদ্বীপের ভাষায় যে সংস্কৃত শন্দের প্রয়োগ আছে, তাহা ভারতীয় ব্যাকরণিদিদ্ধ শন্দরপ হইতে অনেক অপল্রংশ। অনেক স্থলে আমরা 'ব' স্থানে ও বা ও স্থানে ব,\* য স্থানে এ, উ স্থানে ও, ই স্থানে এ, র স্থানে দ্বিত্ব র, প্র উপসর্গ স্থানে পর এবং শন্দের আদিস্থ অকারের লোপ প্রভৃতি রূপান্তর গৃহীত হইয়াছে। যেমন অনুগ্রহ স্থানে নুগ্রহ শন্দের প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়। এইরূপে কবিভাষা গঠিত হইলেও বালিদ্বীপের গবিত্র বেদ ও পুরাণাদি † গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় লিখিত এবং একমাত্র পুরোহিতগণই ঐ গ্রন্থ সমূহের আলোচনায় ব্যাপ্ত আছেন।

ধর্ম-ভাব ও পুরাকাহিনীসমূহ সাধারণ লোকের বিজ্ঞপ্তির জন্ম কবিভাষায় গ্রন্থসমূহ লিখিত এবং সংস্কৃত ভাষায় অক্ষরমূদ্ধা বিনিবেশিত থাকায় উহা সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গ্রাহ্য। কবিভাষা ও শ্লোকলিখিত ভাষা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। বালিদ্বীপের ধর্মবিষয়ক গুহুমন্ত্রসমূহ ও বেদমন্ত্র সকল ভারতীয় শ্লোকের মাত্রায় লিখিত আছে। এই মাত্রাব্তু শ্লোকভাষা এখানে 'সংক্রেত' (সংস্কৃত) নামে পরিচিত এবং ইহা সাধারণের গোপনীয় বলিয়া 'রহস্ত' নামেও কথিত।

কবিভাষার গঠন সম্বন্ধে বিভিন্ন সময় নিরূপিত হইয়াছে—

>! আ্বারের লঙ্গগিয়ার রাজ্যকালে কবিভাষায় যে গ্রন্থ রচিত হয়, শৈবব্রাহ্মণদিগের মতে তাহাই সর্ব্বপ্রাচীন ও স্থানর। উক্ত রাজা জয়বয়ের পূর্ব্বপূর্ষ কেদিরিতে রাজ্য করিতেন। ইহার সময়ে বালিদ্বীপে শিবপূজার বহুল প্রচার হইয়াছিল।

২। রাজা জয়বয়ের রাজ্যসময়ে দিথিত 'বারতযুদ্দ' (ভারতযুদ্ধ)। ইহার রচনাপ্রণালী 'বিবাহ' ও অন্তান্ত বৌদ্ধগ্রন্থ অপেক্ষা উজ্জ্বল এবং সাধারণের আদরণীয়। বালিবাসীর মতে জয়বয় ভারতবর্ষে রাজত্ব করিতেন, মহাভারতীয় যুদ্দের পর

 <sup>\* &</sup>quot;তত্ব কর্ণ পুন: ব্রহ্মা" এখানে 'ততোহস্ক্রণ' এই ততোর
 ওকার হলে ব যোগ এবং আদিহ অকারের লোপ হইল।

<sup>🕆 &</sup>quot;অগ্রে সমর্জ ভগবান্ মানসং আত্মনঃ সমম্।"

ব্রক্ষাগুপুরাণের উক্ত সংস্কৃত লোকার্ছের বালিভাষার টীকা এই-রূপ !— 'মযেগে বতার ব্রক্ষা মতু তঙ্গু ঋষি পত্র সিকি সঙ্গু নন্দন সনংকুমার।'

হইতে যবদ্বীপ ভারতচ্যুত হয়। জয়বয়ের রাজত্বকালে আরও বহুশত গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল।

- ৩। মজপহিতের রাজ্যকালে রচিত গ্রন্থাবলীতে সংস্কৃতের সহিত গ্রাম্যভাষার সংমিশ্রণ দেখা যায়।
- ৪। পরবর্ত্তী সময়ে পুরোহিত ও বিভিন্ন রাজভাবর্ণের রচিত গ্রন্থ।

ভাষাবিদ্যণ বালি সাহিত্যের এইরপ একটা শ্রেণী বিভাগ করিয়াছেন—১ম বালিভাষায় লিখিত টীকাসমেত সংস্কৃত গ্রন্থ। বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও তুতুরসমূহ (তন্ত্র), ২য় কবিগ্রন্থাবলী। যথা—(ক) পবিত্র পোরাণিক গ্রন্থ—রামায়ণ, উত্তরকাণ্ড ও পর্ব্ব-সমূহ। (খ) নিমতর কবিতা—বিবাহ, বারত-যুদ্ধ প্রভৃতি।

তয় যব ও বালিদ্বীপের ভাষার মিশ্র রচনা। কতকগুলি স্থানীয় কিত্রন্ধ মাত্রায় লিখিত যেমন মলৎ, এবং অপর কতক-গুলি গভ সাহিত্যে রচিত ঐতিহাসিক উপাধ্যান। যথা—কেন্হন্দ্রোক, রঙ্গ লবে, উশন, পমেনন্ধ প্রভৃতি।

এতদ্তির পুরোহিতদিগের রক্ষিত ব্যবহারশাস্ত্র এবং শ্রোয়ঞ্চন-নামক সংগীতশাস্ত্র গ্রন্থ সংস্কৃতমিশ্র তীব্রভাষায় লিখিত।

কোন শিলালিপি বা তাদ্রফলক না থাকায় এথানকার প্রাচীন অক্ষরমালা নিরূপিত হয় নাই। মজমপহিত রাজ্যধ্বংসের পর যববাসীদিগের সঙ্গে এথানে সংস্কৃত হস্তলিপি আনীত হইয়াছিল। এথনও বালিদ্বীপের ইস্তলিথিত পথিতে সংস্কৃত ছাঁদের পূর্ণচিত্র রক্ষিত হইয়াছে, কিন্তু উহাতে পলিনেশীয়ভাষার সংস্কৃত থাকায় উহা উচ্চারণহন্ত হইয়া পড়িয়াছে। অনেক প্রাচীন পুঁথিতে স্বরের হ্রম্ম ও দীর্ঘ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বালিবাসিদিগের হ্রম্ম ও দীর্ঘ চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বালিবাসিদিগের হ্রম্ম উ (স্কুকু) ও দীর্ঘ (স্কুকুইলুদ্)-তে বিশেষ প্রভেদ না থাকিলেও সংস্কৃতক্স পুরোহিতগণ আকার (তেহুক্স) ও দ্বিকার (উলুমিজ) চিচ্ছের ব্যবস্থা করিয়াছেন।

বালিদ্বীপে ১ রেগ্বেদ (ঋথেদ), ২ যজুরবেদ ( যজুর্বেদ ), ৩ সামবেদ ও ৪ অর্ত্তবেদ ( অথর্কবেদ ) নামে চারিখানি বেদই প্রচলিত দেখা যায়। ভগবান ব্যাস ( ভারতীয় ব্যাস ) উক্ত বেদচতুষ্টয়ের সংগ্রহকর্তা বলিয়া প্রকাশ। পূজাদিকশ্মে পণ্ডিতগণ বেদমন্ত্র ও স্ততিগানসমূহ দেবপ্রীভ্যর্থে অক্ষুট্ম্বরে আর্ত্তি করিয়া থাকেন। এথানেও ব্রাহ্মণ ব্যতীত অপর জাতির বেদে অধিকার নাই। পণ্ডিতগণ অপেক্ষাকৃত স্কুকুমারমতি ব্রাহ্মণবালককেই এই মন্ত্রাদি শিক্ষা দিয়া থাকেন। চারিখানি বেদেই ভাষা ছাঁকা সংস্কৃত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। উক্ত বেদচতুষ্টয়েয় অর্থবাধের জন্ম কবিভাষায় টিপ্লনী আছে। পুরোহিতগণ পাছে মূলশ্লোকের অর্থাদি ভূলিয়া যান, এই ভয়ে সময় সময় ঐ টীকা পাঠ করিয়া থাকেন।

এ গ্রন্থ সকল হইতেই প্রাচীনকালে বালিদ্বীপে হিন্দুধর্ম-বিস্তারের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায়। কিন্তু কোন সময়ে ভার-তীয় মনীষিগণ পুণাময় ধর্মগ্রন্থসমূহ সঙ্গে লইয়া যব বা বালি-'স্থ্যসেবন' নামে একথানি গ্রন্থ আছে, উহাতে স্থ্যোপাসনার উপযোগী বেদমন্ত্রসমূহ উদ্বৃত হইয়াছে। সূর্য্যোপাসনাই পুরোহিত-দিগের ধর্ম। প্রাচীন বৈদিক আর্ঘ্য হিন্দুগণ ষেরূপ সুর্য্যো-পাসক বলিয়া বিদিত ছিলেন, এখানকার পুরোহিতগণও তাহার অনুকারী। বেদ ভিন্ন এখানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ নামে একথানি পুরাণ গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহা ভারতীয় ১৮শ পুরাণের অন্তর্গত। বার্দিলবাসিগণ শৈব বলিয়াই এথানে ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণের আদর। ইহার ভাষা সংস্কৃত এবং শ্লোকাকারে লিখিত। ইহারও বালিভাষায় লিখিত ব্যাখ্যা আছে। এথানকার ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণে স্ষ্টিপ্রকরণ, বিভিন্ন মন্তু হইতে প্রজা স্ষ্টি, জগদর্ণন, পৌরাণিক উপাখ্যান ও প্রাচীন রাজবংশসমূহের ইতিবৃত্ত লিখিত আছে। ভগবান ব্যাস ইহারও সঙ্কলনকর্তা। [পুরাণ শব্দে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বিবরণ দ্রষ্টব্য। ] এথানকার পুরোহিতগণ অপর ১৭শ পুরাণের স্থৃতিমাত্রও রাথেন না। তাঁহারা এই যে, বালিবাসী ব্যাসকে পুরাণ ও বেদ এবং বালীকিকে রামায়ণপ্রণেতা বলিয়া জানেন।

#### পৌরাণিক কাবা।

এথানকার রামায়ণও বালীকি-প্রণীত। কবিভাষায় লিথিত হইলেও ইহাতে বহুল সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়, এই প্রস্থে ভারতীয় রামায়ণের প্রথম ছয় কাণ্ড ২৫ সর্গে বর্ণিত হইয়াছে। ৭ম উত্তরকাণ্ড বালীকিরচিত হইলেও উহা স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিয়া পরিচিত। এতদ্বারা অনুমান করা যায় য়ে, উত্তরকাণ্ডথানি উক্ত প্রথম ছয় কাণ্ডের পর কোন এক সময়ে ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল। এই উত্তরকাণ্ডথানির বিশেষত্ব এই য়ে, রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর তদ্বংশধরগণের চরিত্র ইহাতে বর্ণিত। এতদ্বিয় এথানকার রামায়ণের বালকাণ্ডে রামজন্ম ও বশিষ্টসংবাদ প্রভৃতি বিষয় নাই। কিন্তু অপরাপর বিষয়ের স্বন্ধর বর্ণনা আছে।

উক্ত ২৫ সর্গ রামায়ণের প্রথম সর্গে অবোধ্যাধিপতি রাজা দশরথের গৃহে বিষ্ণুর অবতারকথা প্রসঙ্গে—কৌশল্যার উদরে রামচক্ররপে ভগবান, কেকয়ীর গর্ভে ভরত ও স্থমিত্রার গর্ভে লক্ষণের জন্মকথা আছে। মুনি বশিষ্ঠ রামচক্রকে ধমুর্বেদ ও শাস্ত্র-শিক্ষা দেন। রাজর্ষি বিশ্বামিত্র রাক্ষদের উপদ্রব হইতে তদীয় আশ্রম রক্ষা করিবার জন্ম ভগবান্ রামচক্রকে সঙ্গে লইয়া

(>) वालित ब्राक्षियरण टे° शत्र दर्भिषत विलया अत्निक विवास करतन।

যান, তংপরে রাক্ষদ-নির্ধন, পরগুরামের ধমুর্ভঙ্গ, সীতার বিবাহ, ভরতকে রাজ্যস্থাপনার্থ কেক্য়ীর বরপ্রার্থনা, রাম, লক্ষ্ণ ও সীতার দওকারণ্যে গমন, লক্ষ্ণ কর্ত্তক স্পূর্ণবার মাসাচ্ছেদ, রাবণের ক্রোধ, সীতাহরণ, স্থগীবের মিত্রতা, হতুমানের লক্ষায় গমন, সীতাদর্শন, শ্রীরামণরিচালিত বানর সৈত্তকর্ত্ক লম্বাপুর অবরোধ, রাম ও স্থগ্রীবাদির সীভা উদ্ধারপরামর্শ, বিভীষণ-সন্মিলন, রাবণবধ, সীতার অগ্নিপরীক্ষা, পাতাল প্রবেশ, রামচন্দ্রের অযোধ্যাসিংহাসনে উপবেশন ও বার্দ্ধক্যে বানপ্রস্থ অবলম্বন প্রভৃতি বিষয় বর্ণিত আছে। বেদাদি ধর্মশাস্ত্রে বেরপ ব্রাহ্মণদিগের অধিকার, রামায়ণ ও পর্বাগ্রন্থ প্রভৃতিতে রাজন্মবর্গের সেইরূপ অধিকার আছে। তাঁহারা এই সকল কাব্যগ্রন্থ-বর্ণিত রাজচরিত্র শিক্ষা করিয়া আপনাদের চরিত্র भः गर्छनं कतिया थारकन। एकवन तांकातिक नरह, हेन्द्र, यम, ত্র্যা, চক্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নির উপাখ্যান হইতে তাঁহাদের জ্ঞানলাভ করিতে হয়। উত্তরকাণ্ডে লবকুশের বংশাস্থকীর্ত্তন ছাড়া, রামের অপর ত্রাভূবংশের উপাথ্যানও প্রকটিত হইয়াছে।

রামারণের বেরপ কাণ্ডবিভাগ, মহাভারতও তদ্ধপ অপ্টাদশপূর্বের্ব বিভক্ত। বালিবাসিগণ এই মহাগ্রন্থকে পর্ব্ব বলিয়া উল্লেখ
করেন, ইহার মহাভারত নাম তাহাদের নিকট অপরিজ্ঞাত।
ঐ ১৮শ পর্বের প্রকৃত নামও তাহারা জ্ঞাত আছে।১ এই
গ্রান্থে লক্ষ্ক শ্লোক। উহার মধ্যে ২০ হাজার শ্লোকে কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধপ্রসঙ্গ আছে। ভগবান ব্যাস ইহার গ্রন্থকর্ত্তা।
ইহার ভাষাও কবি। পর্ব্ব-নামধের ভারত উপাথ্যান ব্যতীত
কপিপর্ব্ব—স্থ্রীব, হনুমান্ প্রভৃতি কপিবংশের ইতিহাস।
২ কেতক বা চণ্ডক পর্ব্বনামে কবিদাসীরচিত অভিধান।
ত অগন্তি পর্ব্ব (অঙ্কুগন্তি) প্রভৃতি ক্ষতন্ত্র গ্রন্থও আছে।

মন্ত্রপীত মানবধর্মশাস্ত্র না থাকিলেও ইহারা প্রভূ মেন্তুকেই (মন্ত্র) ধর্মশাস্ত্রের প্রণেতা বলিয়া স্বীকার করে। পূর্বাধিগম বা শিবশাসন নামক গ্রন্থও মন্ত্রচিত। উহার ভাষা কবি ও শ্লোক হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্।

সাধারণ কবিসাহিত্যের মধ্যে বারত্যুদ্ধ নামক গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য। এক সময়ে ইহাই এথানে মহাভারতের অনু- বাদ বলিয়া প্রদিদ্ধ ছিল। কিন্তু আদি মহাভারত পুঁথি প্রাপ্ত হওয়ায় সে লম দ্রীকৃত ইইয়াছে। তীক্ষ, দ্রোণ, কর্ণ ও শল্য পর্কের উপাথ্যান লইয়া এই বারত্যুক্ষ সঙ্কলিত হয়। কেনিরি-রাজ শ্রীপত্নাবতার জয়বয়ের আদেশে হেম্পুস্দ কর্ভৃক এই গ্রন্থ রচিত হয়। ৪ বিবাহ—ম'পুক্ধ-প্রণীত কবিভাষার একথানি অত্যুৎকৃষ্ঠ

৪ বিবাহ—ম'পুক্ধ-প্রাণীত কবিভাষার একথানি অত্যুৎক্ষ্ট প্রস্থা। ৫ শ্বরদহন—রামায়ণপ্রশোতা কবি রাজা কুস্থমের পুত্র মপু ধর্মজের রচিত। ও স্থমনাশাস্তক—রঘুবংশ অবলম্বনে লিখিত। ৭ বোম (ভৌম) কাব্য—বিষ্ণুর ঔরদে পৃথিবীর গর্ভে ভৌম দানবের উৎপত্তি ও ক্লক্ষহন্তে ভাষার নিধন। ম'পু ব্রদ্ধ বোধনামা জনৈক বৌদ্ধরচিত। ৮ অর্জুনবিজয়—রাবণকার্ত্ত-বীর্যার্জ্জুনের যুদ্ধ-মপু তন্তুলর বোধ নামক বৌদ্ধপ্রণীত।

৯ স্কৃতদোম—কেতকপর্কের উপাধ্যান অবলম্বনে এই গ্রন্থ বিরচিত। ১০ হরিবংশ—মহাভারতের পরিশিষ্ট খণ্ড। মপুপেরলু বোধ নামক জনৈক বৌদ্ধ ইহা কবিভাষার লিথিয়া যান। পূর্বের্যাক্ত কর্মধানি গ্রন্থই উল্লেখযোগ্য।

ববদ বা ঐতিহাসিক বীরগাথার মধ্যে ১ কেন্হন্গ্রোক—
কেদিরি, মজপহিত ও বালিরাজবংশের আদিপুরুষ ব্রহ্মপুত্র
কেন্হন্গ্রোক হইতে এই আখ্যায়িকার আরম্ভ। ২ রঙ্গ্র্লগলবে—কেদিরিরাজমন্ত্রী রঞ্গলবে কর্তৃক তুমেপেলরাজ শিববৃত্তের পরাজয়প্রসঞ্চে কেদিরি রাজবংশোপাখ্যান। ৩ উশন্যব
ও ৪ উশন্বালি—উক্ত দ্বীপদ্বের রাজেতিহাস। ৫ পেমেদঙ্গ—
বালিরাজ্যের আধুনিক ইতিহাস।

তুত্ব বা ধর্মবিষয়ক ও তান্ত্রিক গ্রন্থ অসংখ্যা, অধিকাংশই শ্লোকে লিখিত। এতন্মধ্যে > তুবনসংক্ষেপ, ২ তুবনকোষ, ৩ বৃহস্পতিতন্ধ, ৪ সারসমূচ্যা, ৫ তন্ধজান, ৬ কলম্পং, ন সজোং-ক্রান্তি, ৮ তুত্ব কামোক্ষ (কামাখ্যাতন্ত্র ?), ৯ রাজনীতি, ১০ নীতিপ্রায় বা নীতিশান্ত, ১১ কামন্দকনীতি, ১২ নরনীতীয়, ১৩ রণ্যক্ত ও ১৪ তিথিদশগুণিত এই কয়খানি প্রধান।

পূর্বেই ধর্মণান্তের বিষয় উলেথ করিয়াছি। এথানে ১ আগম, ২ অধিগম, ১ গদেবাগম, ৪ দারসমূচ্যে, ৫ ছুইকালভয়, ৬ স্বয়স্ত্ বা স্বজম্বু, ৭ দেবদণ্ড ও ৮ যজ্ঞসত্য প্রভৃতি কয়েক-খানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। মেনব-শান্ত নামে ভারতীয় মানব-

<sup>(</sup>১) আদি, বিরাট, ভীঅ, মুবল, প্রস্থানিক, মর্গারোহণ, উদ্যোগ, আশ্রম-বাদ, দভা, আর্থাক, জোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, সত্তমা (অরথামা), সোপ্তিক, গ্রীপলপ (গ্রীবিলাপ পর্বা) ও অর্থমেধ বক্ত। বালিদ্বীপবাদী পুরোহিতগণ শান্তিক পর্বাকে একথানি স্বতন্ত্র পর্বা বিলয়। উল্লেখ করিয়া থাকেন।

<sup>(</sup>২) ইনি হেম্পু বা স'ম্পু যোগীশার নামে বালি ও যবলীপে গুলিদ্ধ।

<sup>(</sup>৩) ভারতমূদ্ধ। কুরু ও পাওব লাতৃগণের মধ্যে এই যুদ্ধ সংঘটিত

হয় বলিয়া কেঁহ কেঁহ ইঁহার ভাতাযুদ্ধ এবং অপেরে ব্রত্যুদ্ধ (ধর্মুদ্ধ) এইরূপ নামক্রণ ক্রিয়া থাকেন।

<sup>(5)</sup> श्रृंदीधिशम वा शिवशीमन शिवंदशाङ विनिहा बाक्सगंगरगत वियाम म

ধর্মণাস্ত্রের অন্করণে লিখিত একখানি স্মৃতিগ্রন্থ আছে, কিন্তু
তাহা বিশেষ প্রচলিত নহে। পূর্বাধিগম নামক স্মৃতিশাস্ত্রের

উপক্রমণিকায় যেরপ লিখিত আছে, তাহা অবিকল উদ্ধৃত
করা গেল, কেবল সংস্কৃত শব্দের বালি রূপান্তর লিখিত হইল
না। এই নমুনা হইতে সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে, তথাকার
শাস্ত্রীয় ভাষায় কত সংস্কৃত শব্দের মিশ্রণ আছে:—

"অভিজানমন্ত । লিহন্ পূর্কাধিগমশাসনশাস্ত্রদারে ত্রু পূর্কারন্ত সক্ ওলজ তাররি দিন্দ্রান্দ্র কলন কর্ম তারি বিজিত সক্ ওলজ তাররি দিন্দ্র দারণভারি তকপ্ সহন পরাচার্যাশিবকবেং, কনিষ্ঠ মধ্যোত্তম ন'দন শিব পরমাদিগুরু মহাভগবানতক্ গেণীর শির পঙ্গুদারণভত্মাক্ষারনীরসকরি অবনঙ্গুনীর পণদহন ভত্ম তকপ্নিঙ্গু সন্তান প্রতিসন্তান সঙ্গু ভত্মঙ্গুকুর শির অতঃ প্রমাণকেন পগেঃ নিক্রক্ষনিক্শাসনাধিগম শাস্ত্রসারে ক্ত রি পর পঙ্গুকু মকবেহন শহন শঙ্গু গ্রেণিবাগম, কিমুত সহন সঙ্গু বুজুরু গিব পিগাক স্থবির রিহ্ নগর শঙ্গু সম্পুন (সম্পার ?) কত্য অঙ্গুনি বেঃ সঙ্গু মহারেপ্রিঙ্গু নগর লাবণ রিঙ্গু প্রদেশতলস কর্মহণ সঙ্গু বৃত্তিকপ্রজীবক ব্যবহারবিচ্ছেদ সঙ্গু অব নঙ্গু মম গতকেন বিবাদনিঙ্গু স্ক্রনরিঞ্ সভামধ্য মুঅঙ্গু রিঙ্গু প্রদেশ ন ভ লু ইর্নীর, যথন সঙ্গু হঙ্গু অধিগ্রমশান্ত্রসারে কৃত যুগু প্রকিঞ্ শাসনক্রমনীরটীকাকবেঃ।"

তত্ত্ব বা তুতুরকামোক্ষ প্রস্থে মানবের জন্ম হইতে মৃত্যু পর্যান্ত করণীয় ধর্মক্রিয়াকলাপ বর্ণিত আছে। পদওগণ এই শ্বৃতি অনুসরণ করিয়া জীবনাতিপাত করেন। রাজা অথবা ব্রাহ্মণ এই ধর্মনীতি অনুসারে কার্য্য করিলে 'রাজর্ষি' উপাধি লাভ করিয়া থাকেন এবং এইরূপ শান্ত্রলিথিত আচরণ না মানিয়া চলিলে রাজভাগণের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন হয় না।

মলৎ প্রস্থে পঞ্জীর বীরকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। উহার ছল ও মাত্র কিতৃঙ্গ কবি হইতে অনেক বিভিন্ন। গন্ধু: নামক নাট্যাগারে এই প্রস্থের স্থলবিশেষের অভিনয় হইয়া থাকে। কিন্তু এখানে কালিদাদাদি স্থীবৃন্দের রচিত হৃদয়গ্রাহী নাটকের আভাস্মাত্র নাই। ভারতীয় নাটকের আদর না থাকার তুইটী মাত্র কারণ নির্দেশ করা যাইতে পারে। হয় ভারত- বাসী বাহ্মণগণের যবদ্বীপে আগমনের পর কালিদাসাদির মহামূল্য নাটক রচিত হইয়াছিল, না হয় সেই ধর্মপ্রচারক বাহ্মণগণ ধর্মশাস্তের বহিভূতি বলিয়াই ঐ সকল নাটকের আলোচনায় মনোনিবেশ করেন নাই।

ধর্মণাস্ত্র, পৌরাণিক কাব্য ও ইতিহাস ব্যতীত ইহাদের মধ্যে কালনিরপণের জন্ম জ্যোতিষশান্তেরও আদের আছে। ইহারা ছই মতে কালগণনা করিয়া থাকে। একটী ভারতীয় এবং অপরটী বালীয় বা পলিনেশিয়।

ভগুগর্প নামক পুস্তক হইতে জানা যায় যে, তাহারা শালি-বাহনরাজপ্রতিষ্ঠিত শক সম্বং (৭৮ খুষ্টান্দ) হইতে কালগণনা করিয়া আসিতেছে এবং ক্ষত্প বা চৈত্রমাস ছইতে তাহারা বৎসরের আরম্ভ কাল ধরিয়া পাকে। মুদলমানপ্রভাবে যবদ্বীপের গণনার গোল ঘটলেও এথানকার গণনাম চাক্র মাস স্থলে দৌর মাস বাতীত অপর কোনরপ পরিবর্তন সাধিত হয় নাই। জ্যৈষ্ঠ ও আঘাত ব্যতীত সকল মাস নামের সংস্কৃত ও বালি দেশীয় নাম আছে। প্রাবণ (কম), বাদ্র বা বাদ্রবদ (ভাদ্রপদ) বা করো, অস্থজি ( আশ্বযুজ বা আশ্বিন), কতিগ ( কার্ত্তিক ) বা কপত, মার্গশির বা মার্গশীর্ষ ( অগ্রহায়ণ ) বা কালিম, কনম বা পোষ্য (পৌষ), কপিত বা মাগ (মাঘ), কলুলু বা পাল্পন (ফাল্পন), কদন্স বা মধুমাদ ( চৈত্র ), বাদদ বা বেশক ( বৈশাথ ) এবং জেষ্ট (জৈষ্ঠ) ও আষাড়। প্রাচীন রোমকদিগের মত বালিদ্বীপে পূৰ্বে ১০ মাস প্ৰচলিত ছিল, তাহাদের মধ্যে জৈাঠ ও আষাত এই ছুইটা মাস ছিল না এবং তাহার পূর্বে ৩৫ দিনে মাস গণনা করিত 🗥 ঐ দিনের নাম পলিনেশিয় ও হিন্দুমিশ্রিত। যথা বদিতি সোম, অঙ্গর, বুন্ধু, বুহস্পতি, শুক্র ও শনৈশ্যর (হিন্দু) এবং পহিন্দু, পুঅন, ৰবি, কালিবনা ও মেনিশ্ ( পলিনেশিয় )। এতডিয় তাহারা কতকগুলি গ্রহ নক্ষতাদির বিষয় এবং তাছাদের মানব দেছে শুভাশুভ ফুল প্রদানে শক্তির বিষয়ও অবগত আছে। তাহাদের চাক্রমাস শুক্র ( তৃষ্ণল ) ও কৃষ্ণ ( পঙ্গুলুমঙ্গু) পক্ষ ধরিয়া গণিত হয়।

উক্ত ৩৫ দিনে ৩৫টি নক্ষরের ফলাফল ছাড়া জাতবালকের শুভাশুভ নির্ণয়ের জন্ম তাহারা সপ্তাহের প্রতিদিনে ১ দেবতা, ২ নরমূর্ত্তি, ৩ বৃক্ষ, ৪ পক্ষী, ৫ ভূত ও ৬ সম্বের অন্তিত্ব কল্পনা করে এবং উহাদের প্রভাব মত মানব-চরিত্র কল্পনা করিয়া লয়\*।

<sup>(</sup>১) শিবশাদনের একহানে ধর্মাাস্ত ক্তরমানবাদি' এরপ বাকা প্রয়োগ থাকার মহাদি স্থৃতির উলেধ কলিত হইয়াছে। ক্তর শহদ মহনদণ্ড ব্যার। কিন্ত প্রতন্ত্রিকাণ উহাকে 'উত্তম মনু' এইরণ স্থির করেন, যেহেতু বালিদ্বীপের ব্রহ্মাণ্ড পুরাণে উত্তম মনু স্থলের উত্রমনু পাঠ দেখা যায়।

<sup>\*</sup> সপ্ত দেবতার নাম—ইন্স, উমা, বক্ষা, বিষ্ণু, গুরু, জী ও যম।
মতান্তরে ইন্স, পৃথিবী, বিষ্ণু, ত্রমা গুরু, উমা ও ছুর্গা। সপ্ত ভূতগণের
নাম—হলু অগু (কুক্রম্থী), হলুক ক'বো (মহিষম্থী), হলু কুদ (অখমুখী), ছলুলেম্ব (গোম্খী), হলুসিংহ (সিংহমুখী), হলুগার (গলমুখী)ও
হলুগগার (কাকমুখী)। এ সকল গগুর স্থায় তাহাদের প্রকৃতি হয়।

অমৃত, শৃত্য, কাল, পতি ও লিভোক দিবদের এই পঞ্চল। অমৃত কলে জনিলে সৌভাগ্যশালী, শৃত্যে দরিদ্রে, কালে রিপুবশ, পতি কলে মৃত্যু এবং লিভোকে জনিলে মানব অসচ্চরিত্র ও চৌর হয়। এতন্তির তাহাদের দিবাভাগ আট ঘটিকায় বিভক্ত। সময় নিরূপণের জন্ম তাহারা এক প্রকার জনযন্ত্র ব্যবহার করে। প্রত্যেক রাজপ্রামাদে ঐরূপ একটী যন্ত্র আছে। পাত্রে জলপূর্ণ ইইলে ঢালিয়া ফেলিবার জন্ম একটা লোক নিযুক্ত থাকে। ঘটিকা পূর্ণ হইলে সেই ব্যক্তি সাধারণকে জানাইবার জন্ম নিরূপিত সময় দামামায় আঘাত করে।

পঞ্জিকাগণনার ভৃগুগর্গ ব্যতীত তাহারা স্থলরীক্রম ও স্থলরী ভূজ্ক নামক পুস্তিকার সাহায্য গ্রহণ করে। জ্যোতিষ-গণনার তাহাদের রাশিচক্রের ব্যবহার আছে। বৃশ্চিক স্থানে মৃচিক ও কর্কট স্থানে রকত লিখিত হইয়াছে এবং মীনের ঘরে কুন্ত ও মেঘের ঘরে মকর প্রভৃতির অবস্থান দেখা যায়। প্রাচীন জীকদিগের ভায় ইহাদেরও তুলারাশি নাই। তুলার ঘর বৃশ্চিকই অধিকার করিয়াছে।

ভারতবাসীর ভাষ ইহাদেরও বিশ্বাস যে রাহুর গ্রাসজন্ত চক্ত ও স্থ্যগ্রহণ হইয়া থাকে। স্থ্যগ্রহণের নাম 'গ্রহ' এবং চক্তগ্রহণের নাম 'রাহ'। গ্রহণের সময় তাহারা নানা যন্ত্র ও চিৎকার দ্বারা বিকট শব্দ করে। বিশ্বাস ঐ শব্দে ভীত হইয়া দস্য চক্তকে পরিভাগি করিবে। আমাদের দেশে এখনও গ্রহণের সময় শৃভাঘণ্টা ধ্বনি এবং আনন্দোমাদে কোলাহল করিতে করিতে গঙ্গামান প্রচলিত আছে।

श्रुटक्ट विनिश्च है, वानिश्चीर प्रकान नगरत बान्नगार्ग रहे-য়াছিল, তাহার নিরূপণ করা ছুরুহ। বৌদ্ধর্মের প্রভাব বুদ্ধির সময় বৌদ্ধাচার্য্যগণের নানাদেশে ধর্মপ্রচারার্থ গমন, শালিবাহন শকগণনা ও প্রাচীন সংস্কৃত ভিন্ন অপরাপর গ্রান্থের অভাব দর্শনে অনুমান হয় বে, খুষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দের কোন সময়ে এতব্দেশে ব্রাহ্মণ-সমাগম হইয়া থাকিবে। श्रुक्ताक्ष्मक बीभवामीनिरगत मर्सा अरेक्स थाठात य क्रिम् ( কলিঙ্গ ) দেশ হইতে তাহাদের দেশে সভ্যতা, ধর্ম ও ব্যবস্থা-সমূহ আনীত হইয়াছে। প্রথমে যবদ্বীপে, পরে তথা হইতে চারিদিকে পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়িয়াছে। এথানে শস্তের প্রচুরতা দেখিয়া ভারতীয় ঔপনিবেশিকগণ বাসস্থাপনে ক্রতসংকল হন। সর্ব্ধপ্রথমে ১ম শতাব্দে ত্রিতৃষ্টি নামে একজন ব্রাহ্মণ বহুলোক সমতিব্যাহারে যবদ্বীপে আগমনপূর্বক দক্ষিণ-উপকূল উত্তীর্ণ হইয়া মেরুপর্বতের পাদমূলে বসতি করেন। যবদীপে অধুনা বে শক প্রচলিত আছে, তাহা ত্রিতৃষ্টিনামা এক প্রাচীন রাজা স্থাপন করেন। তজ্জন্ত ঐ শক আজিশক (:আদিশক ) নামে

প্রসিদ্ধ। মবদ্বীপের বর্ত্তমান শক ১৮২৩; স্থতরাং উহাই যে শালিবাহন শক, তাহা কাহাকেও বুঝাইতে হইবে না। ত্রিতৃষ্টি যবদ্বীপে আগমন করেন, তৎকালে দক্ষিণ-ভারতবর্ষে যে সময়ে শক সম্বতের প্রচার হইয়াছিল অথবা রাজা সাতবাহনের শকপ্রচার যে তাঁহার একটী সমসাময়িক ঘটনা বলিয়া মনে হইতে পারে না।

যবদ্বীপের উপাধ্যান হইতে জানা যায় যে, আদিম ঔপনিবেশিকদল কতিপয় হিল্পরিবারে মিলিত হইয়া এখানে আগমন করেন। তাহাদের সঙ্গে যে স্ত্রীপুত্র ছিল, তাহা সহজেই
অন্থাবন করা যায়। মহামনা ত্রিভৃষ্টিও স্বকীয় স্ত্রীপুত্র সম্বভিন্
ব্যাহারে আসিয়াছিলেন। তাঁহার সহধর্মিণীর নাম ত্রাহ্মণকালি এবং পুত্র ছইটীর নাম মন্থমানস ও মন্থমাদেব। প্রকৃত
পক্ষে ইহারা বৌদ্ধ কি হিল্ ছিলেন, তাহার প্রমাণ
পাওয়া যায় না। তিনি ও তাঁহার বংশধরগণ এখানে কিছুকাল
রাজত্ব করিয়াছিলেন।

৩৫০ শক পর্য্যস্ত এতদ্বেশে বছতর ঔপনিবেশিকের আগ্র-মন হইয়াছিল। তন্মধ্যে কতিপয় খ্যাতনামা ব্যক্তির নাম পাওয়া যায়:—

শেলপ্রবাত—১০০ শকে, ঘোটক —২০০ শকে, স্থবিল—
৩১০ শকে, ছত্ম—৩৩১ শকে এবং ত্রিস্দি ও তৎপুত্র দশবাছ
৩৫০ শকে এথানে আগমন করেন। ৪৮০ শকে কতকগুলি
শৈব পণ্ডিত যবদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের
মতের সহিত যবদ্বীপবাসিদিগের মতানৈক্য হওয়াতে তাঁহারা
দ্রীভূত হন। পরে তথাকার রাজা শুতুদামের শরণাগত হইলে
আশ্রয় লাভ করেন। রাজা শুতুদাম তাঁহাদের মতাবলম্বী
হইয়াছিলেন। যবদ্বীপবাসিগণ ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হইবার
কিছুপুর্বে কতকগুলি শৈব মজপহিত নামকস্থানের শেষরাজা
রবিজয়ের আশ্রয় প্রাপ্ত হন। মজপহিতরাজ্য বিদ্ধন্ত হইলে
তাঁহারা বালিদ্বীপে পলায়ন করিয়াছিলেন। তাহাদের অধিপতির নাম চাহরাছ।

বালিদ্বীপে এখন যে শক চলিতেছে, তাহা যবদ্বীপ অপেক্ষা পাঁচবৎসর কম অর্থাৎ ১৮১৮ শক। এই পাঁচবৎসরের গোল-মাল কেন হইল, বালিবাসী পণ্ডিতগণ তাহার কোন কারণ নির্দেশ করিতে পারেন না। বোধ হয় চাক্রমাস গণনার স্থলে সৌরগণনা পরিবর্ত্তন, পলিনেশীয় গণনার সংমিশ্রণ প্রভৃতি দোষে এইরূপ বিভাট ঘটিয়াছে। পূর্ব্ব হিসাবে ১০ মাসে বৎসর ছিল, পরে তাহা ১২ মাসে পূনঃ গণনা এবং মলমাসাদি গণনা না করায় ইহাদের সহিত হিন্দুপঞ্জিকারও অনেক ব্যতিক্রম দৃষ্ট হয়। শুভাশুভ ঘটনা ও সময় নিরূপণের জন্ম

শুদ্ধই যে তাহারা পঞ্জিকা ও গ্রহসঞ্চারের উপর নির্ভর করে, তাহা নহে। কোন বিশেষ ঋতৃতে পার্কতীয় পুশ্পের প্রস্ফুটন, সমুদ্রের সাময়িক গতিপরিবর্তন বা রূপান্তর গ্রহণ, কোন প্রাকৃতিক নিদর্শন প্রভৃতি ঘটনা লক্ষ্য করিয়াও তাঁহারা সময় নিরূপণে সফলকাম হইয়াছেন।

#### ধর্মত, দেবতত ও বিখাস।

ভারতের ছইটী হিন্দুধর্মশাখা বালিদ্বীপে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। পূর্বেই লিখিয়াছি, বৌদ্ধর্মপ্রচারকগণের সঙ্গে সঙ্গে শৈবত্রাহ্মণগণ পূর্বাঞ্চলম্ব দ্বীপপুঞ্জে উপনিবেশ স্থাপন করে। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিস্তারকল্পে ক্রমেই বৌদ্ধগণ হীন-প্রভ হইয়া পড়িয়াছে। ইহারা সকল প্রকার পশুমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, কিন্তু শৈবসাম্প্রদায়িকগণ গো, কুকুর প্রভৃতি অস্পুশ্র জীবের মাংস ভক্ষণ করেন না।

বালিন্বীপের পণ্ডিতগণের মুখে শুনা যায় যে, বুদ্ধ শিবের কনিষ্ঠন্রাতা। উভয় সম্প্রদায় পরস্পরে অবিরোধী থাকিলেও, কেহ কাহারও দেবতার পূলা করেন নাই; কিন্তু অনেক পূজা পদ্ধতিতেও পরস্পরের সংস্রব দেখা যায়। পঞ্চবলিক্রম নামক উৎসবে শৈবপণ্ডিতগণ একজন বৌদ্ধ পুরোহিতকে আহ্বান করিয়া উৎসর্গক্রিয়া সম্পাদন করিয়া থাকেন। রাজা বা রাজপুত্রগণের অস্ত্যেষ্টির সময় শিব ও বুদ্ধপূজার পবিত্রবারি তত্তৎ পুরোহিতগণের দারা মৃতদেহের মস্তকে সিঞ্চন করা হয়, এতত্তির কবিগ্রন্থে বৌদ্ধ ও শৈবের পরস্পার স্বস্থভাব সম্বন্ধে অনেক কথা বর্ণিত আছে।

স্থাচীন ব্রাহ্মণ্যধর্মে ইহাদের প্রগাঢ়ভক্তি থাকিলেও ইহারা সাধারণতঃ শিবোপাদক বলিয়া পরিচিত। ইহাদের ধর্মকাণ্ড হইভাগে বিভক্ত। পুরোহিতগণের স্বগৃহে গুপ্তপূজা এবং সাধারণ লোকের পূজা। বৈদিকযুগের ব্রাহ্মণগণের স্থা ও অমি উপাদনার ভাষ ইহারা স্বগৃহে 'স্থাদেবন" সমাপন করে। এই স্থাকেও তাহারা শিব বলিয়া জ্ঞান করে। কারণ শিবের ত্রিনেত্রই স্থা্যের রূপান্তর।

প্রত্যেক পদগুই প্রতি পূর্ণিমা ও অমাবস্থায় প্রাতে ৯ হইতে ১০ ঘটিকার মধ্যে গৃহে অভুক্ত থাকিয়া হুর্য্য-সেবন করেন। পিণ্ডিতগণ উক্ত দিবসত্রয় ব্যতীত প্রতি কালিবনে (পলিনেশির সপ্তাহের ৫ম দিনে) দেবোদেশে উৎসর্গ করিয়া থাকেন। পদও মদে অলিঙ্গ কচিঙ্গ প্রভৃতি উচ্চ শ্রেণীর যাজকগণ প্রতিদিনই এইয়প দৈবসেবা করেন; কিন্তু পূর্ণিমা ও অমাবস্থা ব্যতীত অপর কোনদিনেই পূজার সময় বিশেষ জাকজমক হয় না। বাটীর উঠানমধ্যে (বলি) পূর্ব্বমুখী হইয়া তাহারা হুর্য্য-পুজায় বসে। নৈবেদ্যাদি উপকরণ, ফুল, জল, ঘণ্টা প্রভৃতি

সকলই সজ্জিত থাকে। যথানিয়মে বেদমন্ত্র উচ্চারণপূর্বক পূজা সাঙ্গ করিলে দেবাবেশ হয়। ঐ সমরে তাহার অঙ্গ-সঞ্চালন ক্রমশঃই গুরুতর হইতে থাকে। তথন তিনি দেহস্থ দেবতাকে পুশ্বারা পূজা করিতে থাকেন। এইরূপ ভাবান্তর উপস্থিত হইলে তাহার পূজ্বগণ স্থিরভাবে পিতার সম্মুখে দাঁড়াইরা থাকে, আবার সরিয়া যায়। অবশেষে তাহার প্রসাদী অর উপস্থিত রাজা প্রভৃতি প্রসাদ পাইয়া থাকেন। তাহাদের নিকট উহা অমৃত বলিয়া গণ্য। পূজাকালে পণ্ডিতগণ যে জল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহা "তোয়তীর্থ" নামে পরি চিত। ইহা অতি পবিত্র। সাধারণ লোকে ইহা ক্রেয় করিয়া প্রক্রের তাহারা অন্ত্যেষ্টি শ্রাদ্ধ প্রভৃতি সাধারণ ক্রিয়া থাকেন। ক্রের উপস্থিত হইয়া সাধারণের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকেন।

নিজ গৃহে থাকিয়া তাঁহারা বেদ, ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ও পবিত্র কবিগ্রন্থসমূহের আলোচনা করেন এবং নিজ পুত্রদিগকে উচ্চ-শ্রেণীর (ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়) ছাত্রদিগকে সেই সেই শাস্ত্র অধ্যাপনা করাইয়া থাকেন। সাধারণ লোকের শুভাশুভ কল-নির্ণয়ের জ্যু তাঁহারা ফলিত ও জ্যোতিষ চর্চা করেন। বালিদ্বীপের পঞ্জিকার সময় বিভাগ তাঁহারাই নিরূপিত করিয়া থাকেন। যদি কেহ নৃতন অস্ত্রাদি প্রস্তুত করে, ইহারা মন্ত্রপূত করিয়া না দিলে তাহা বিশেষ কার্য্যকরী হয় না।

সাধারণ লোকের মঙ্গলার্থ তাঁহারা মন্দিরাদিতে পূজা করে।
সকল শ্রেণীর লোকই ঐ পূজাকালে সমাগত হয়। শুরুজ্গ
অশুরুপর্বতপাদমূলের বাস্থকির মন্দিরই সর্বপ্রধান। এখানকার দেবমূর্ত্তির নাম সঙ্গপূর্ণজয়। এতদ্ভির তবানানের বতু
কহমন্দিরে সহ জয়নিজাত, বদোঙ্গের উলুরতুমন্দিরে দেবীদরর,
প্রহু নামক মন্দিরে সাঙ্গমাণিক কুমাবঙ্গ, গিয়াস্তরের যে, জরুক
মন্দিরে সঙ্গপূত্রজয়, ক্লোজ্কোর্সের গিবলব মন্দিরে সঙ্গীঙ্গজয়
এবং তবানানের পকেনহন্ত্রন মন্দিরের সঙ্গমাণিক কলেব নামক
দেবমূর্ত্তি সঙ্গনায় মহাদেবের সকল দেবমূর্ত্তির হত্তে তরবারি, ধয়,
বর্ষা প্রভৃতি অস্ত্র সজ্জিত আছে। এই প্রধান মন্দিরসমূহে
রাজগণ প্রজাবর্গের সৌভাগ্যকামনার পূজা দিয়া থাকেন। উল্বতুর মন্দিরে বালিবৎসরের একবিংশদিনে এবং বাস্থকির মন্দিরে
কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় মহোৎসব হইয়া থাকে। এতদ্ভির আরও
কএকটা প্রধানেতর মন্দির আছে, সাধারণ লোকে ঐ সকল
দেবমন্দিরের উপর বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

> সেরঙ্গনদ্বীপস্থ সকলন মন্দিরের সঙ্গৃহজ ইন্দ্রনামা বজ্ঞ ধারী ইন্দ্রমূর্ত্তি। নববর্ধারন্তের >>শ দিনে তাঁহার মহোৎসব হুইয়া থাকে। ২ বঙ্গলীর জেম্পুর্গ মন্দিরের ইন্দ্রমূর্ত্তি। এতন্তির জেন্ট্রো-দার ৩ রশোৎসবি, ৪ র্সমন্তিগ ও গিয়াগুরের ৫ কিন্তেলগুমি মন্দিরের দেবতার ঐশীশক্তির কথা প্রচারিত আছে।

গনতরনে ইর্গা, কাল ও ভূতদিগের ভৃথির জন্ম সকলে গুজা দিয়া থাকে। পুরীনামক মন্দিরে উচ্চ শ্রেণীর এবং পঙ্গন্তনন মন্দিরে সাধারণ লোকে শিবপূজার্থ গমন করে। পরার্যাঙ্গন নামক মন্দিরসভ্যে দেব ও পিতৃগণের পূজা হইয়া থাকে। কর্মান, ষড়ক্ষ্মন সঙ্গর ও মেরু প্রভৃতি ক্ষুদ্র মন্দিরও শিবপূজার জন্ম নির্দিষ্ঠ আছে। উক্ত মন্দিরস্থ পদ্মাসনে সদাশিব, প্রমশিব ও মহাশিবের ভৃথিসাধক মাল্য ও চন্দনাদি গদ্ধদ্রব্য প্রদত্ত হয়। প্রত্যেক মন্দিরগাত্তেই লিঙ্গমূর্ত্তি খোদিত আছে। ক্ষুদ্রতীরে বরুণদৈবের ক্রক্টী মন্দির এবং পথে ঘাটে সতীগণের উদ্দেশে স্থাপিত কতকগুলি মন্দিরও দেখা যায়।

বালিদ্বীপে বৈষ্ণবধর্মের প্রচার না থাকিলেও ব্রাহ্মণেরা শিবপূজাপ্রসঙ্গে বিষ্ণুর আরাধনা করিয়া থাকেন। ইহাই কতকাংশে আমাদের হরিহরমূর্ত্তির একাত্মস্তক। তাঁহারা মেরু, কৈলাস ও গুরুষ অগুষ্পকে স্বর্গ বা ইন্দ্রলোক, বিষ্ণুলোক বা ব্রহ্মলোক এবং শিবলোক বলিয়া করনা করেন এবং উক্ত লোকত্রয়ে শিব সর্ব্বময়রূপে বিরাজ করিতেছেন। পদণ্ডেরা শিব ব্যতীত অপর কোন দেবতারই চারিহস্ত স্বীকার করেন না।

শিবের প্রধান অঙ্গভ্ষা—অঙ্গমালা, চামর, ত্রিশুল ও পান। কএকটা সশস্ত্র শিবমূর্ত্তির বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। শিব ও কাল এক হইলেও মঙ্গলময় শিবমূর্ত্তি ভুষারধবল এবং মহাসংহারক কালমূর্ত্তি ঘোর তামস। পনতরণে কাল, তৎপত্নী ছুর্গা ও অন্তচর ভূতগণের পূজা হয়। শিবপত্নী উমা, পার্ব্বতী, গিরিপুত্রী, দেবীগঙ্গা ও দেবীদম্থ নামে পূজিতা হন। শস্তাধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী এখানে শিবপত্নীরূপে স্বামীর সহিত পূজা পাইয়া থাকেন।

বিষ্ণুর স্থায় এখানে ব্রহ্মারও কোন মন্দির নাই। কোন কোন মহোৎসবে বিষ্ণু ও ব্রহ্মসূর্ত্তির সঙ্গে সঙ্গে অস্থায়ী মন্দির

(১) এথানকার শিবের প্রচলিত নাম-পরমেখর, মহেখর, প্রাগও,

কপালভুৎ, মুখাদীন, শহর, গর্ভ, কুত্তিবাদ, গঙ্গাধর, কামারি, বুষকেতন,

গর্ভদূত, তামক, বিক্লি, পিনাকী, শুলী, গণাধিপ, ঈশান, ঈশ, ভীম,

বাম, মংনদ্বিত, পশুপতি, ত্রিপুরাস্তক, শভু, ভব, পরমেগ্রী, পীতাম্বর,

নির্মিত হয়। উৎসবের শেষে উহা পুনরায় ভাঙ্গিয়া ফেলা হয়।
এথানে ব্রহ্মা পদ্যোনি, প্রজাপতি ও চতুমুখি নামে খ্যাত।
দেওই ব্রহ্মার প্রধানভূষা। যে ব্রাহ্মণপণ্ডিত ঐ দণ্ডধারণ করেন,
তিনিই পদণ্ড নামে অভিহিত হয়েন।

গ্রন্ধার পত্নী সরস্বতী দেবী এখানে বিদ্যা নামে পূজিতা। তাঁহার পূজারও কোন পৃথক্ মন্দির নাই। বতু গুনোঙ্গ সপ্তাহে শনৈশ্চরে বালিবাসী নানা পুঁথি একত্র করিয়া গৃহস্থিত দেবগৃহে দরস্বতীর পূজা করিয়া থাকে।

বালিবাদীরা বিষ্ণুর কোন বিশেষরূপ পূজা না করিলেও তাহারা বিষ্ণুর মংখ্য, বরাহ, কুর্মা, বামন, পরশুরাম প্রভৃতি অবতার স্বীকার করে। শহা, চক্র, গদা ও দণ্ড বিষ্ণুর প্রধান চিহ্ন। চন্তুকপর্বে বিষ্ণুর এই কয়টী নাম পাওয়া যায়—

"বিষ্ণুন্যিয়ণঃ শৌরিশ্চক্রপাণিজনার্দনঃ। পদ্মনাভো স্ববিকেশো বৈকুঠো বিষ্টরশ্রবাঃ॥ ইক্রাবরজ উপেক্রো গোবিন্দো গরুড্ধবজঃ। কেশবঃ পুগুরীকাক্ষঃ রুষ্ণঃ পীতাম্বরছেদঃ॥ বিশ্বক্সেনঃ স্বভূঃ শন্ত্রী দানবারিরধোক্ষজঃ। বুষাকপিবাস্থদেবো মাধবো মধুপুদনঃ॥°

তাহারা শ্রী বা লক্ষ্মীকে বিষ্ণুর পত্নী বলিয়া জানে। যথন বিষ্ণু, বন্ধা ও শিব ( শ্রষ্টা, পাতা ও সংহর্তা ) এই ত্রিশক্তিই এক, তথন লক্ষ্মী সরস্বতী প্রভৃতিকে শিবপত্মী বলিয়া গ্রহণ করিতে দোষ নাই। অভ্যাস বশতঃ তাহারা বিষ্ণুমূর্ত্তির কপালে তিলক দেয়, কিন্তু উহাকে তাহারা তিলক বলিয়া জানে না। শিবের যেমন ত্রিনেত্র, কপালস্থ ঐরপ অক্ষিত চিত্রকে তাহারা শিবের ত্রেমন ত্রিনেত্র, কপালস্থ ঐরপ অক্ষিত চিত্রকে তাহারা শিবের ত্রিনেত্রের অমুরূপ বলিয়া ব্যক্ত করে। বৈষ্ণবীমূর্ত্তি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর কপালে তাহারা 'পেরয়শন' বা যশতিলকদান করিয়া থাকে। প্রাচীন কবিগ্রন্থবর্ণিত অনেক দেবদেবীর প্রস্তরমূর্ত্তি খোদিত আছে। হিন্দু দেবতব্রের ত্রিছ স্বীকার করিলেও তাহারা ব্রন্ধা ওপুরাণোক্ত অপরাপর দেবতারও উল্লেখ করিয়া থাকে। ইন্দ্র, যম, স্থ্যা, চন্দ্র, অনিল, কুবের, বরুণ ও অগ্নি প্রভৃতি অপ্রদেবতাকে ইহারা লোকপাল বলিয়া স্বীকার করে। ইন্দ্রের পর যম ও বরুণ সন্মান পাইয়া থাকেন। দেবরাজ ইন্দ্র স্বপুরে অপ্ররা, বিদ্যাধরী ও ঋষিগণ-পরিবৃত হইয়া বাস করেন।

'বিবাহ' নামক গ্রন্থে রাবণ কর্ত্বক ইন্দ্রের পরাভব বর্ণিত আছে। বালিবাসিদের বিখাস, ইন্দ্রলোকবাসিগণ নরদেহ ধারণ করিতে পারে, ইন্দ্রলোক অতিক্রম করিয়া জীব বিষ্ণুলোকে গমন করে এবং তৎপরে শিবলোকে গমন করিলে আত্মার অনস্ত মোক্ষলাভ হয়। শিবলোকপ্রাপ্তি সকলের মুখ্য উদ্দেশ্য

ভৈরব, মীলকণ্ঠ প্রভৃতি।

<sup>(°)</sup> এখানে শিবের অর্জুনবিজয়রপ প্রদর্শিত হইয়াছে। অর্জুনপত্নী দেবী বজ্ঞবতী স্বামীর মৃত্যুসংবাদে আত্মহত্যা করেন। পুলস্ত্যের প্রার্থনায় স্বরং সঙ্গৃহঙ্গ সাগর আসিয়া মৃত্যঞ্জীবনীপ্রয়োগে তাঁহাকে পুনর্জীবিত করেন।

<sup>(</sup>৩) অমর হেমচক্র প্রভৃতির অভিধানে এইরপ নামই পাওরা যার।

হইলেও একমাত্র পদগুগণই সাযুজ্য লাভ করেন; অপর সকলের ইন্দ্রলোকপ্রাপ্তি হয়। বেলা উৎসবে সহমৃতা সতীর এবং রাজ্যরক্ষার্থ রণক্ষেত্রে আত্মজীবন উৎসর্গ করিলে রাজারও স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে। কিন্তু মদি ঐ আত্মোৎসর্গের সময় পুরোহিত উপস্থিত না থাকেন বা শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মদারা তাহার স্বর্গগমনের পথ পরিষ্কার করিয়া না দেন, তাহা হইলে কথনও তাহাদের স্বর্গলাভ হয় না, বরং ভেক, সর্প হইয়া সেপৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে। স্বর্গে গমন করিলেও য়ম নিরপেক্ষভাবে তাহাদের পাপপুণ্যের বিচার করিয়া থাকেন। এই বিশ্বাদের বশীভূত হইয়া কথন কথন তাহারা শবদেহকে ২ মাস হইতে ২০ বংসর পর্যান্ত দাহ করে না।

অপর লোকপালনিগের কাহারও পূজা হয় না। অনিল বা বায়ু হইতে সাধারণের জীবনরক্ষা হয় বলিয়া সকলে বায়ু বা পবন দেবতাকে ভক্তি করে। পদও ও চিকিৎসকগণ সময় সময় পবিত্র বায়ুসঞ্চালন বা ফুৎকার দ্বারা রোগ আরোগ্য করিয়া থাকেন। অনশনব্রতে কেহ কেহ বায়ুমাত্র সেবন করিয়া প্রাণ ধারণ করে।

কার্ত্তিকেয় ও গণেশের পূজা কোথাও দেখা যায় না। প্রত্যেক প্রবেশদারে এক একটী বিন্নবিনাশন গণপতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত, কোথাও বা চিত্রিত রহিয়াছে। গণপতির হস্তিমুগু হওয়ায় বালিবাসীদের ধারণা যে, এই পশু মানবের মঙ্গলপ্রদ নহে। বোলেলেঙ্গরাজ একটা হস্তিপৃষ্ঠে আরোহণপূর্ব্বক বিচরণ করিতেন। সাধারণের বিশ্বাস যে, এইরূপ ব্যবহারেই নিশ্চয়ই তিনি রাজান্ত ও পাপপক্ষে নিমজ্জিত হইয়াছেন। বাাঘ্রকেও তাহারা নিতান্ত ঘূণা করে, যেহেতু ব্যাঘ্রের উপদ্রব হইলে সে রাজ্যের অধঃপতনের আর বিলম্ব থাকে না বলিয়া সাধারণের ধারণা। কিন্তু গণ্ডার দেখিলে ইহজন্মে না হউক, পরজন্মেও তাহারা সন্মান লাভ করিতে পারিবে, এরূপ মনে করে। কোন কোন মহাযজে তাহারা গণ্ডার ( পইলে ) বলি দেয়। ইহার রক্ত, বসা ও মূত্র তাহাদের ব্যবহারে আইসে। অনেকে কামদেবেরও পূজা করে। ইহাদের প্রাচীন কাব্য হইতে বাস্থকি, অনন্ত, তক্ষকনাগের কথা, জনমেজয়ের সর্পস্ত্র, ভগবান বশিষ্ঠের রাক্ষসযজ্ঞ এবং ফিন্নর, কিংপুরুষ, উরগ, দৈত্য, দানব, গন্ধৰ্ব ও পিশাচ প্ৰভৃতি পুরাণোলিখিত ব্যক্তি-বিশেষের উল্লেখ পাওয়া যায়।

#### স্টুতিভা।

বালির হিন্দুগণ স্পষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেরই মত স্বীকার করে। অণ্ড হইতেই জগতের উৎপত্তি। প্রথমে সনন্দ ও সনৎকুমারাদি চারিজনের উত্তব হয়। পরে ব্রহ্মা ক্রমে স্বর্গ, নদ, নদী, পর্বত ও উদ্ভিজ্জাদি এবং মরীচি ভৃগু অঙ্গিরা প্রভৃতি দেবর্ষিগণকে স্কৃষ্টি করেন।

দর্শলোকপিতামহ ব্রন্ধাই পরমেশ্বর শিবের স্রষ্ঠা, আবার শিবই সেই ব্রন্ধার পিতামহ বলিয়া কীর্ত্তিত এবং ভব, সর্ব্ব প্রভৃতি নামে পরিচিত। শারীরিক উপাদানভেদে তাঁহার ১ আদিত্যশরীর, ২ অপ্শরীর, ৩ বায়্শরীর, ৪ অগ্নিশরীর, ৫ আকাশ, ৬ মহাপণ্ডিত, ৭ চক্র ও ৮ অবতারগুরু সংজ্ঞা হইয়াছে। এই জন্ত তিনি অন্তত্তর নামেও পরিচিত। ব্রন্ধা স্বীয় অঙ্গজ, কর্ম ও ধর্ম্মনামক পুত্রহয়ের স্থাষ্টর পর যথাক্রমে দেব, অস্কর, পিতৃ, মানব, যক্ষ, পিশাচ, উরগ, গন্ধর্ব্ব, গণ, কিরর, রাক্ষম ও সর্ব্বশেষে পশুদিগকে স্থাষ্ট করিলেন। ক্রমে ব্রন্ধা ব্রান্ধণাদি চারিবর্ণের স্থাষ্ট করিলেন। তৎপরে স্বায়স্কুবাদি মন্থু, শতরূপা, দাদশ যম, লক্ষ্মী, নীললোহিত (শিব) হইতে সহস্রক্রন্দ্র, আগ্নিও পর্জন্তের উদ্ভবকথা এবং ধর্ম্ম ও অহিংসা, প্রীও বিষ্ণু, সরস্বতীও পূর্ণমাসের বিবাহাদি প্রসঙ্গ লিখিত আছে। স্বায়স্ক্র্ব মন্বস্তরে আরও একাদশ রুক্র, দাদশ আদিত্য, অন্ত বস্কু, দশ বিশ্বদেব, দাদশ ভার্গব প্রভৃতি বিদ্যমান ছিলেন।

বালিবাদীরাও পৃথিবীকে সপ্তদীপা বলিয়া জানে। তাহাদের ব্রহ্মাণ্ডপুরাণেও পৃথিবীর বর্ষ বিভাগ এবং অগ্নীঞাদি স্বায়প্ত্ব মন্থপোত্রের শাসনকথা উক্ত আছে। ক্বত, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি প্রভৃতি চারিযুগই তাহারা স্বীকার করে এবং পর পর যুগে মানবের আয়ুসংখ্যা কম হইতেছে তাহাও বলিয়া থাকে।

শাস্ত্রপ্রে ব্রাহ্মণসন্তানের আচরণীয় অন্তর্গানির বিষয় এইরপ লিপিবদ্ধ আছে,—> বালকাবস্থায় ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন-পূর্ব্বক গুরুগৃহে বিদ্যাশিক্ষা, ২ বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইরা গার্হস্থার্ম প্রতিপালন, ৩ বৈথানস (বানপ্রস্থ) অবলম্বন, ৪ অবশেষে ষড়রিপু জয় করিয়া যতিধর্মগ্রহণ। এথানে যতি শব্দে সাধক বা পদগুকেই বুঝায়। পাঠ্যাবস্থায় যাহারা 'সত্য-ব্রদ্যারী' হন, তাহাদিগকে তপ, মৌন, যজ্ঞ, দয়া, ক্ষমা, অলোভ, দম, শমতা, জিতাম্মতা (জিতেন্দ্রিয়তা), দান, অনমঃ, অদেষ, অরাগ, সর্ব্ববিষয়ে বিরাগ, ত্যাগ এবং ভেদজ্ঞাননির্ণম্বন্দ্রলতা শিক্ষা করিতে হয়। ইহাকেই ধর্মপ্রত্যঙ্গলক্ষণ বলে। অপরাপর বহুবিষয়ে তাহারা বন্ধাগুপুরাণের অন্তর্বর্ত্তী হইয়া চলিলেও বাহুলাভয়ে তাহা উলিথিত হইল না।

প্রত্যেক পশুতই প্রত্যহ বেদমন্ত্র পাঠ করিয়া থাকেন।
রমণীগণ পূজোপকরণ ও নৈবেদ্যাদি সজ্জিত করিয়া দেবতার
সন্মুখে উপস্থিত করিলে নিবেদন করা হয়। কেবলমাত্র
দেবাদিষ্ট বন্দক্ষিন্ পুরুষগণ মহোৎসবের উপকরণ আয়োজন
করিতে সমর্থ হন। কাল, ছুর্গা ও ভূতদিগের সমক্ষে তাহারা

কুর্কুট, হংস, শৃকর এবং মহাপূজার মহিষ, ছাগ, হরিণ, কুকুর প্রভৃতি ৰলি দিয়া থাকে। কুকুর প্রভৃতি ঘ্ণ্যপশুর মাংস কেহই ভক্ষণ করে না।

গুরুঙ্গ-অগুঙ্গ পর্বাতমূলে বাস্থাকির নিকটে তোয়সিকু ও তবানানে গঙ্গা নামক ক্ষুদ্র স্রোতম্বিনী প্রবাহিত আছে। পুরোহিতগণ ইহার জল তত্দ্র পবিত্র বোধ করেন না। তাঁহারা বলেন, পুণ্যদলিলা সিন্ধুনদী ক্লিঙ্গ (কলিঙ্গ অর্থাৎ ভারতবর্ষ)-দেশে প্রবাহিত, উহার জল পাইবার স্থাবিধা না থাকায়, তাঁহারা জলগুদ্ধির জন্ম যমুনা, নর্ম্মদা, কাবেরী, সিন্ধু, গঙ্গা, সরষ্ প্রভৃতির নাম উচ্চারণ করেন। ককুদ্যুক্ত শ্বেতগাভি ভিন্ন অপর কাহারও ছুগ্নে তাঁহারা দেবোপহার জন্ম দ্বত প্রস্তুত করিতে পারেন না। তাঁহারা গোধনকে পবিত্র বলিয়া জ্ঞান না করিলেও কথন গোহতা। করেন না।

নাধারণতঃ দেবপূজায় পদগুগণ বস্ত্র ও দক্ষিণা পান।
প্রানা উপকরণাদি গৃহস্থই লইয়া থাকে। রাজ্যজ্ঞে ও
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় পদশুের অনেক লাভ হয়। পূজান্তে ইহাদের
মধ্যেও দক্ষিণাবিধি আছে। দেব-অঙ্গে শোভার্দ্ধির জন্ম
বালিবাসী নানা বেশভূষা পরাইয়া থাকে।

শিবের অলকার—(মস্তকে) মুঙ্গচণ্ডি, পপূত্রকন পটিশ, মঙ্গলবিজয়, চূড়ামণি; (কর্ণে) কুগুল, সকর তজি, রোণ রোণ, (গলায়) অপুস কুপক, (উপর হাতে) গ্রন্থকন, (নিম হাতে) গ্রন্থক ও (পায়) গ্রন্থ বটি। এতদ্ভিন্ন নাগবঙ্গ শূল প্রভৃতি বহুতর অলক্ষার সর্ববিজ্ঞান বিশ্ব নানা রূপ অলক্ষার আছে।

প্রত্যেক মন্দিরে মন্ধু ( মাণবক ) নামে একজন তত্ত্বাবধায়ক আচার্য্য থাকেন। মন্দির সংস্কার ও উপহার উৎসর্গকালে মন্ত্র পাঠ প্রভৃতি বিষয়ে তাহার সাহায্য আবশুক হয়। পুরুষ বা স্ত্রীলোকে মন্ধু হইতে পারেন। শৃদ্র ভিন্ন সকল বর্ণের পুরুষই উক্ত পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু ত্রাহ্মণের বিবাহিতা সবর্ণা পত্নী ব্যতীত অপর কোন ত্রাহ্মণারমণীই মন্ধু হইতে পারিবেন না। মন্ধু হইতে পদণ্ড পদ শ্রেষ্ঠ এবং পদণ্ড হইতে পণ্ডিতই জ্ঞান ও ধর্মাকর্মে শ্রেষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন। ববলেনগণ ক্রম্বানভিজ্ঞ হইলেও কার্য্যকালে তাহারা মন্ধুদিগের স্থায় মন্ত্র-পাঠ করাইতে পারে। ববলেনগণ পণ্ডিতদিগের মত রোগ-চিকিৎসাও করিয়া থাকে। বোগ ঝাড়াইয়া দিবার সময় তাহারা মন্ত্র পাঠ করিতে করিতে রোগীর শরীর মধ্যে নিজ নিশ্বাস বায় প্রবেশ করাইয়া দেয়।

রাজাদিগের মহোৎসবে, উচ্চপদস্থ ব্যক্তিগণের অস্ত্যেষ্টি কার্য্যে এবং পূর্ণিমা ও অমাবস্থার গৃহপূজায় পদও (পাণ্ডা) গণ খেতবস্ত্র

পরিধান করেন, মাথায় জটা পরেন, আবার জটার বন্ধনী স্বরূপ মাথার কেশাভরণ বাঁধেন। উহা মুকুটের স্থায় স্বর্ণমণ্ডিত এবং স্থানে স্থানান্তমণিশোভিত, কিন্তু ঐ কেশাভরণের ঠিক মধ্যস্থলে কপালের উপর স্ফটিকনিশ্মিত একটা লিঙ্গ স্থাপিত থাকে। কুণ্ডল ব্যতীত তাহাদের অন্ত কর্ণাভরণও আছে। এতত্তির তাঁহারা আত্মাভরণ, বায়ুভরণ ও হস্তাভরণ নামে বিশেষ বিশেষ অলঙ্কার ও চুণীর অঙ্গুরীও ধারণ করেন। ইহারা যে ত্রিদণ্ডী ব্রাহ্মণবন্ধ (উপবীত) ধারণ করেন, তাহার প্রস্থিতে তিনটী লিঙ্গমূর্ত্তি ও তরিমে ত্রিমূর্ত্তিস্চক বিভিন্ন বর্ণের তিনখানি পাথর থাকে?। যজ্ঞোপবীতাকারে ঘুরাইয়া তাহার। উত্তরীয় পটী করিয়া বামস্কন্ধ হইতে দক্ষিণ হস্তের নিয়ে আটিমা দেয়। পদও ব্যতীত ক্ষত্রিয়াদির ব্রহ্মবন্ধ ধারণে অধিকার নাই। যুদ্ধযাত্রাকালে পদণ্ডের আদেশে ক্ষত্রিয়, বৈশ্র ও শুদ্র প্রভৃতি এই সূত্র ধারণ করিতে পারে। তৎকালে ইহাই তাহাদের 'সম্পাৎ' বা কবচ স্বরূপ হয়। দেবতা ও পিতৃ-পুরুষগণের তৃপ্তিসাধন জন্ত পশু বলি দেওয়া হয় এবং সেই সঙ্গে একটী মহাভোজেরও আয়োজন হইয়া থাকে। হুগা, কাল, ভূত প্রভৃতির কথা পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। রাজ্য জয়ে, অভিষেকে এবং বসন্তাদিসংক্রামক রোগের সময়, ভয়কালে ও পঞ্বলিক্রম নামক মহাপূজাতে ভোজের আয়োজন হইয়া থাকে। সকল রাজা এবং রাজপুরুষেরাই এই উৎসবের অন্তর্গান করিয়া পঞ্চবলিক্রমে বৌদ্ধ পদণ্ডের সাহায্য আবশ্রক। দহ (কেদিরি )রাজ কর্তৃক তুমপেলরাজ শিব-বুদ্ধের (রঙ্গলবে) রাজ্য বিপর্যায়ের সময় এখানে শৈব ও বৌদ্ধগণের মধ্যে একটা সম্ভাব সন্মিলন হয়। বোলেলেঙ্গ প্রভৃতি স্থানের মন্দিরে বুদ্ধমূর্ত্তি শিবরূপে পূজিত হইতেছেন। জয়বয়ের ভারতযুদ্ধে এবং উশনা বালি নামক গ্রন্থে 'ঋষি শিব স্থগত' অর্থাৎ শিব ও वक উপাদক मनीयी विनया উল্লেখ দেখা यात्र।

একজন মুসলমান ঐতিহাসিকের লিখিত বৃত্তান্ত হইতে জানা যায় যে, এখানকার বৌদ্ধধর্ম সকাল ও নিদ্ধাল ভেদে তুই প্রকার। সকাল অর্থাৎ কালসাহায্যে বা জীবিতকাল মধ্যে পার্থিব পদার্থ সহযোগে ধর্মাচরণ অন্তর্ঠান এবং নিদ্ধাল অর্থাৎ জীবাতীত অনস্তকালের জন্ম ধর্মানুষ্ঠান। তাহাদের ধর্মমূলের শেষ ভাগের ব্যাখ্যা অতি গুরুতর।

ব্রাহ্মণগণ নিত্যকর্ম সাধনার জন্ম যেরূপ ইনা, পদও ও ব্রহ্মর্ষি আখ্যা লাভ করেন, তদ্ধপ ক্ষত্রিয় বা বৈশ্যের মধ্যে দেব, গোষ্টি ও রাজা উপাধিধারীর যে কেহ নিত্যশৌচ, পবিত্র ও

<sup>(</sup>১) লালপাণর ব্রহ্মা, কাল বিষ্ণু ও দাদা শিবশক্তিস্চক।

ধর্মদেবার জীবনাতিপাত করেন, তাঁহারা ঋষি বা রাজর্ষি নামে প্রদিদ্ধিলাভ করিয়া থাকেন।

'ওঙ্গ্' শক্ষ ত্রিশক্তির বীজ। ভারতে যেমন অ উ ম (ওম্) ত্রিশক্তির আধার বলিয়া কল্লিত। বালিদ্বীপবাসিরা ঐ বর্ণসভ্যকে অঙ্গ, উঙ্গ, ও মঙ্গ, অর্থাৎ সদাশিব, পরমশিব, মহাশিব বা ব্রহ্মা বিষ্ণু ও মহেশ্বরের ত্রিত্ব প্রতিপন্ন করিয়াছেন। ব্রহ্মা ও বিষ্ণুর সাহচর্য্যে শিবের মহত্ব বা মহাশক্তি উপপন্ন ইইয়াছে।

সামাজিক আচারের অন্তর্ভুক্ত হইলেও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ইহাদের ধর্ম্মসঙ্গত ক্রিয়াকলাপের বাহুল্য দেখা যায় এবং উহাই তাহাদের ধর্ম্মের প্রধানতম অঙ্গ বলিয়া গণ্য। ইহাদের বিশাস দেহের দাহ হইলেই আত্মার স্বর্গলাভ হয় না। স্বর্গলোক হইতে বিষ্ণু ও তথা হইতে শিবলোকে সাযুজ্য মুক্তি স্বীকার করিয়া তাহারা আত্মার স্বর্গগমনপথ পরিষ্ণারের জন্ম কতক শুলি ক্রিয়াগুর্চান করিয়া থাকে। ইহারা আত্মার দেহাস্তর-প্রোপ্তি স্বীকার করেই।

ইহাদের বিশ্বাস—দাহের পূর্ব্বে ও পরে মৃতের স্বর্গকামনায় যে উপহার প্রদত্ত হয়, তাহাতে সেই প্রেতাত্মা নির্বিকার হইয়া পিতৃরূপে দেবলোকে অবস্থান করিতে থাকেন। উাহার পুত্রাদি স্বজনগণ পিতৃপুরুষের অবস্থান্তর অর্থাৎ ভিন্নযোনিত্ব প্রাপ্তি না হইবার আশায় এরপ পূজা ও উপহারাদি দিতে বাধ্য হন। মৃতের মোক্ষকামনায় শাস্ত্রবিহিত দাহ করিতে গেলে অবশ্রই অধিক অর্থের প্রয়োজন। স্থতরাং অর্থকচ্চুতা-নিবন্ধন বহু লোকেই সন্মান-প্রদর্শনে অক্ষম। অসমর্থপক্ষে শবদেহ দাহ না করিয়া পুঁতিয়া রাথিবার নিয়ম আছে। একটী বাঁশের খোপে শবদেহ আবদ্ধ করিয়া তাহার উপরে উত্তমরূপে কাপড় জড়ায়। পরে গান করিতে করিতে শবদেহ সমাধি-স্থানে লইয়া যায় এবং গর্তু মধ্যে সেই খোঁপ সমেত মৃতদেহ পুতিয়া ফেলে। সামর্থ্যান্ত্রসারে সেই সময় কবর মধ্যে মুতের ভবিষ্যৎ থাদ্য সরঞ্জমের জন্ম কএকটী মুদ্রা রাখিতে হয়। পরে সেই কবরের উপর একটা বংশদণ্ডে তেকাটা প্রস্তুত করিয়া ভূতাদির ভৃপ্তির জন্ম তহুপরে খাদ্যাদি দিয়া থাকে। এরপ ক্রিয়াহীন অবস্থায় যাহারা কবরস্থ হন, তাহাদের কথন স্বর্গ-ना ७ इस्ता। ইहाता वर्तन, वानिषीरं धरे रा नाना वर्तन কুকুর দেখা যায়, তাহারা পূর্বজন্মে শুদ্র ভিন্ন অন্ত কিছুই নহে। ইহাদের মধ্যে বিধি আছে যে, এক বংশে চুই বা তিন পুরুষ অন্তরে যদি কেহ ধনবান হন, তাহা হইলে তিনি পূর্ব্বপুরুষগণের কবরস্থ অস্থি উঠাইরা অন্ত্যেষ্টিক্রিরা দম্পন্ন করাইতে পারিবেন। এই জক্ত বছ পুরুষের আত্মীয় স্বজনের অস্থি দমাধি হইতে তুলিয়া ও স্বতম্ভ স্বতম্ভ বাব্রে পুরিয়া কোন কোন ধনবান্ ব্যক্তি তাঁহাদের মৃত্তিকামনায় অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাধা করেন। মহামারী অথবা সংক্রোমক রোগে মৃত্যু হইলে রাজাপ্রজা একত্র ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত হইরা থাকেন। তথন কাহাকেও পৃথিবীর উপর রাথিয়া পোড়াইবার নিয়ম নাই; কারণ তথন জানিতে হইবে, নিশ্চয়ই কুগ্রহের প্রভাব রৃদ্ধি হইয়াছে। অস্ত্যেষ্টি প্রভৃতি কোন কার্য্য ছারাই দেবকোপ-প্রশমন ও তজ্জন্ত প্রেতাত্মার মৃক্তিলাভ হইবে না। এ সমরে গলুকুন উৎসবও অনুষ্ঠিত হয় না।

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা শবদেহ দাই বা কবরস্থ না করিয়া বহুকাল গৃহে রাথিয়া দেয়। শৃদ্রের বাটীতে মৃতদেহ রাথিলে মাসাধিক অশৌচ হয়, ব্রাহ্মণের অষ্টাহ এবং ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রের মাঝামাঝি। মৃত্যুদিনেই অথবা ১ মাস বা সপ্তাহ মধ্যেই যে অস্ত্যেষ্টি করিতে হইবে, এরূপ কোন নিয়ম নাই\*।

অস্ত্যেষ্টির পূর্বে মৃতদেহের কতকগুলি উপক্রিয়া করিতে হয়। মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই শবদেহকে মানা করাইয়া আত্মীয় স্বন্ধনগণ চন্দন, কস্তূরি, দারুচিনি, এলাচ ও স্থান্ধি অমু-লেপনাদি দারা শবশরীর রক্ষা করিয়া থাকে। রাজার মৃত্যু হইলে সামস্তবর্গ আসিয়া উত্তমরূপে স্থান্ধি লেপন করেন এবং প্রত্যঙ্গ বিশেষে এক একটা মুদ্রা রাখিয়া শবদেহ বস্ত্র, মাত্র বা বাঁশের ঢাকনা দিয়া ঢাকিয়া রাখেন; কিন্তু তাহাতেও শরীর গলিয়া রস্মনির্গত হইতে থাকে। প্রত্যুহ শবদেহ হইতে যে রঙ্গ বাহিয় হইয়া নিমন্থ বলি নামক পাত্রে দঞ্চিত হয়, তাহা ফেলিয়া দেওয়া হয়।

ছয় মাদের মধ্যে দেহ দাহ না হইলে ক্রমশঃ শুকাইয়া আইসে, কিন্তু ছয়মাদের মধ্যেও যদি ঐ রস না শুকায়, তাহা হইলে তোয়তীর্থের পবিত্রবারি ও নানা উপহার শবের সমূথে প্রদত্ত হয়। পাছে শবশরীরে ভূতযোনি প্রবিষ্ট হয়, এই ভয়ে তাহারা তাহার মুথে একটী চুনিসংযুক্ত স্বর্ণাঙ্গুরীয়ক রাখিয়া দেয়।

দাহের তিনদিন পূর্বের আবরণ উন্মুক্ত করিলে পর আত্মীয়গণ মৃতকে শেষ দেখা দেখিতে আসে। ঐ সময় পূর্ব্বোক্ত
অঙ্গরাগসমূহ ধৌত করিয়া পুনরায় শবকে ঢাকা দেওয়া হয়
এবং ঐ স্বর্ণাঙ্গরীর পরিবর্ত্তে পাঁচটী ধাতবপাত্রে ওম্ শব্দের সহিত

<sup>(</sup>১) আক্সপ্রসঙ্গা নামক কিতুঙ্গ-প্রস্থে ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত লিখিত আছে।

<sup>\*</sup> বদোকে ২০ বৎসরের রক্ষিত শবদেহের কথা উলেধ করা হইরাছে। গিরাস্থর-রাজের মৃত্যুর ৪০ দিন পরে দাহ হইরাছিল। মৃত্যুর পর শুক্রপকে শুভদিনে দাহকার্য্য সম্পন্ন করাই নিয়ম।

<sup>†</sup> স্থান করানকে 'অভাক্তরণ' রলে।

দ, ব, ত, হ, ই এই পঞ্চবীজ লিখিয়া শবের মুখে পুরিয়া দেয়। ব বীজোক্ত পঞ্চদেবই ইছার পর শবরক্ষা করেন। পরে বেদপাঠ ও শবোপরি শান্তিবারি দিঞ্চন করিয়া থাকে।

य शृद्ध भवरम् इक्किंड इग्न, छाटा जभवित इहेग्री यात्र। দাহ পর্যান্ত ঐ গৃহে তাহার বংশধরগণ কেহই বাস করে না। কিন্তু ভূতের ঘর হইবার ভয়ে প্রত্যহ তথায় লোকজন যাতায়াত করে। বদোষ ও দেনপদ্সররাজগণের মৃতদেহ রকার জন্ম স্বতন্ত্র প্রাসাদ নিরূপিত আছে। শবরকার ব্যয় সামান্ত হইলেও দাহের প্রক্রিয়া অতি গুরুতর ও বহু ব্যয়সাধ্য। শববহনের জন্ম প্রাসাদ হইতে "বদে" ( চিতাচুড় ) পর্যান্ত লইয়া যাইতে একটী বাঁশের সেতু বাঁধিতে হয়। ঐ সেতু উত্তমরূপে সজ্জিত হয় এবং ইহার উপর বাঁশ বা কার্চের মেরুর স্থায় আক্বতিবিশিষ্ট একটী চুড়াকার মন্দির প্রস্তুত হয়। উহার সাজসজ্জাও নানাবিধ। অবস্থাভেদে ঐ চূড়া ত্রিতল বা একাদশতল হয় এবং তাহার ভিতরের ঘরগুলিও উৎকৃষ্টরূপে সঙ্জিত থাকে। রাজাদির শবদেহ আনিয়া সর্কোপরিতলের গৃহমধ্যে খেতবস্ত্রাচ্ছাদিত ও রক্ষিত হয়। এই শব্যাত্রাও মহাসমারোহে সম্পাদিত হইয়া থাকে। শবানয়নকালে মৃতব্যক্তির ব্যবহার্য্য সকল দ্রবাই তাহার সঙ্গে যায়। ইহাদের শব্যাতা এইরূপ—প্রথম সারে বাহকেরা চন্দনাদি কাঠভার, তৎপরে বাছা ও সঙ্গে সঙ্গে অস্ত্রশস্ত্রপরিবৃত দেনাপুরুষ, রাজউপভোগ্য দ্রব্যাদি, রমণীগণের মাথায় ভূতগণের তৃপ্তিসাধন জন্ম উপহার, পুনরায় বর্ষাধারী সেনা, রাজব্যবহার্য্য দেনা, রাজব্যবহার্য্য বস্ত্রছত্রাদি, তাঁহার প্রিয় অর্থ আরোহণে রাজপুত্র বা পৌত্র এবং সর্ব্বশেষে সেনাদল ও বাদকশ্রেণী।

দিতীয় স্তবকে শতাধিক রমণীর মস্তকে তোয়তীর্থের জলপূর্ণ কুস্ত। তৃতীয় স্তবকে ভৃত (বস্তেন দগন)-গণের ফল মূল ও মাংদাদি আহার্যা। তৎপরে পান্ধী, পদণ্ড ও তৎপশ্চাৎ বদে-সংযুক্ত একটা বৃহদাকার ক্বত্রিম সর্প। ঐ সর্প নিহত করিয়া তাহারা শবের সহিত দাহ করেন। বদের উপরিস্থ শবের পশ্চাৎ সহমূতাকাজ্জিণী বেলা ও অপরাপর আত্মীয়গণ। এই মহাঘাত্রার সময় কবিভাষায়৽গান হয়। উহা শোকস্চক নহে, রামায়ণ বা ভারতমুদ্ধের স্থললিত উদ্ধৃতাংশ।

গিরান্তরপ্রদেশে পর্বতের উপরে একটা স্বতন্ত্র দাহ-স্থান নিরূপিত আছে। উহার চারিদিক্ ইপ্টকস্তস্ত ও প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যস্থলে বলিনামক স্থান। ইহারই পার্মদেশে চারিটী লালস্তস্তের উপর ছাদ ও গৃহ। এখানে শবদেহ দাহ হয়। যেখানে রাজশরীর ভশীক্বত হয়, তথায় একটা সিংহ স্থাপিত থাকে, কিন্তু অপরাপর লোকের পক্ষে শ্বেত ও রুফলেমু গোচিষ্ঠ থাকে। সহমরণাভিলাবিণী রমণীগণের দাহের জন্ত রাজদাহস্থানের বামভাগে ৩টী 'বেলা' স্থান নির্দ্দিষ্ট আছে, সাধারণ লোকের জন্ত ঐরপ চূড়াগৃহ নির্দ্দিত হইতে পারে না। তাহাদিগকে কাষ্ঠবাক্স মধ্যে থাকিয়াই ভক্ষে পর্যাবসিত হইতে হয়। কথন কথন ঐ বাক্স পশুর আকারে প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাহার পৃষ্ঠের ঢাকা তুলিয়া শব রাথিয়া দেয়।

দাহের পূর্ববর্ত্তী ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করাইয়া পণ্ডিতগণ শবদেহকে চিতাস্থানে দাহার্থ লইয়া যাইতে অনুমতি দেন। ক্ষত্রিয়ের চিতার সম্মুথে তাহারা প্রায় ১২০ হস্তপরিমিত একটী সর্প নির্মাণ করে, উহাকে নাগবন্ধ বলে। পণ্ডিতগণ ঐ কৃত্রিম সর্প নিহত করিয়া শবের সহিত পোড়াইয়া ফেলে।

শব লইয়া যাত্রিদল দাহস্থানে উপনীত হইলে. বদে হইতে **শবদেহকে সিঁড়ি দিয়া নীচে নামান হয় এবং কাপড** ঢাকিয়া সেই বাঁশের ঢাকনা শুদ্ধ গো বা সিংহমূর্ত্তির বাক্সের মধ্যে পুরিয়া রাখে। এই সময় উপস্থিত লোকে তাহার বস্তাদি লুটিয়া লয় এবং কতক তাহার গৃহে ফিরিয়া আনা হয়। তৎপরে উপস্থিত পণ্ডিত এক ঘণ্টাকাল মাত্র পাঠ ও শবদেহে পুতবারি সেচন করিয়া চলিয়া যান। পুরোহিতের কার্য্য সমাধা হইলে পর কাষ্ঠবাহিগণ ঐ বাক্সের নিমে চিতা সাজাইয়া আগুন লাগাইয়া দেয়। দেহ ভশ্মীভূত হইলে উপস্থিত আগ্মীয় অন্তিগুলি কুড়াইয়া নানা উপকরণ-সহযোগে সমুদ্রে নিক্ষেপ করে। ঐ সময়ে পদগুগণকেও মন্ত্রপাঠ করিতে হয়। এই কার্য্যের জন্ম তাহারা প্রায় শেত টাকা, নানাবিধবস্ত্র ও ভোজ্যাদি উপহার পাইয়া থাকেন। এই প্রধান অন্ত্যেষ্টির পর এক বৎসর ধরিয়া প্রতিপক্ষেই ঐরূপ সমারোহপূর্ব্বক বদে লইয়া দাহস্থানে আনিতে হয়। এইরূপ কএকবার শবের পরিবর্ত্তে বদের উপর পুষ্পস্তূপ সাজাইয়া লইয়া যায় ও তাহা অন্থির স্থায় প্রতিবারেই সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করে। এইরূপ এক বৎসরের মধ্যে মৃতাত্মার জন্ম অনেক উপহার প্রদত্ত হয়: উহা মাসিক প্রাদ্ধের মত। দাহান্তে বৎসর পরে বার্ষিক প্রাদ্ধ-সমাপনের পর তাহারা মৃতাত্মার স্বর্গলাভ স্বীকার করে।

এখানেও সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল। বছবিবাহ প্রচলিত থাকার বালিদ্বীপবাসিগণ একাধিক দারপরিগ্রহ করিতেন। রাজা নগ্রুর শক্তির শেত রমণীর পাণিগ্রহণ তাহার অন্যতম দৃষ্টাস্ত। একটী স্বামীর মৃত্যু ঘটিলে তাঁহার পশ্চাৎ অনেকগুলি রমণীকেই বহুজালার দেহত্যাগ করিতে হইত। মহাভারতাদি পবিত্র শাস্ত্রগ্রহার্দিত সতী আখ্যানে এখানকার রমণীগণ এতই উত্তেজিত যে, তাহারা সেই স্বয়শ লাভের

<sup>(</sup>১) অর্থাৎ স্বর্ণ, রজত, তাম, লোহ ও শিলকপাত্রে শিবাদি পঞ্ দেবতার নাম লিখিত হয়, উহাকে পঞ্ক নার বলে।

প্রত্যাশার সহজেই স্বামীর অন্তমূতা হইরা থাকে। একটী স্বামীর পশ্চাতে বহুসংখ্যক রমণীর আত্মোৎসর্গ বিশ্বয়কর।

বালিদ্বীপে একমাত্র ক্ষত্রিয় এবং বৈশু (দেব ও গোষ্ঠীর) রাজগণের মধ্যে সহমরণ প্রথা প্রচলিত। শূদ্রগণের মধ্যে সহমরণ নাই, কারণ তাহারা স্বভাবতঃই দরিদ্র। এরপ নিঃস্ব অবস্থায় জাঁকজমকের সহিত অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও বেলা উৎসব সমাধান করা তাহাদের পক্ষে নিতান্ত অসম্ভব। ইহারা নিয়শ্রেণীর বলিয়া পুরোহিতগণ ইহাদের উপর ধর্মপ্রভাব বিস্তার করিতে চান না এবং ইহারাও পুরোহিতদিগকে বিশেষ আমল দেয় না। এখানে ত্রাহ্মণদিগের মধ্যেও কথন কখন সহমরণ দেখা যায়, স্বামিবিয়োগাতুরা যে ব্রাহ্মণরমণী স্বামীর বিচ্ছেদ সহু করিতে না পারিয়া স্বামীর সহিত চিতারোহণে প্রাণ ত্যাগ করেন, তিনিই প্রকৃতপক্ষে সতী নামের যোগ্যা। কিন্তু যশঃপ্রার্থী ললনাগণের মধ্যেও স্বামীভক্তির বশবর্ত্তিনী হইয়া কেহ যে সতী নামের সার্থকতা লাভ না করিয়া থাকেন এমত নহে। ব্রাহ্মণ-রমণীগণ সহমূতা না হইলেও কোন দোষ জন্মে না। কিন্তু ক্ষত্রিয়রমণী ও বৈশ্ররমণীর মধ্যে অনুমৃতা না হইলে বড়ই निका इग्र।

এখানকার দ্রীলোকগণের সহমরণ হই প্রকার হয়।

যাহারা স্বামীর চিতায় মঞ্চোপরি হইতে ঝম্প প্রদানপূর্বক

আত্মবিসর্জন করে, সেই স্ত্রীই 'সতিয়া'। বিবাহিতা পত্নী বা
রক্ষিতা কামিনীগণ ইচ্ছা মত সেই অগ্লিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়া
থাকে। পক্ষান্তরে বেলায় রমণীকে স্বামী ভিন্ন স্বতন্ত্র চিতায়

ঝাঁপ দিয়া জীবন বিসর্জন করিতে হয়। সময় সময় পাটমহিবীকে বা প্রথমা পত্নীকে ও বেলা-প্রথায় প্রাণ বিসর্জন
করিতে দেখা গিয়াছে। অনেক সময়ে ঐরপ সহমরণে ঘাইবার

জন্ম ক্রীতদাসীদিগকে বলপূর্বক হত্যা করিয়া অগ্লিমধ্যে ফেলিয়া
দেওয়া হইত।> রাজন্তগণ সহধর্মিণী ব্যতীত যে সকল উপপত্নী
রাথিতেন, তাহারা শুদাণী হইলেও ক্রীতা। সতিয়া বা বেলায়
ইহাদের আত্মত্যাগ স্বেচ্ছাধীন, কিন্তু ক্রীতদাসী-হত্যা অবৈধ
নরবলিমাত্র। যে মুহুর্ত্বে তাহারা সহমৃতা হইবার ইচ্ছা প্রকাশ
করে, তথন হইতে লোকে তাহাদিগকে পিতৃদিগের সমান
সন্মানপ্রদর্শন করে। এই সময় হইতে লোকে তাহাদের প্রীতির

জন্ম নানারূপ থাদ্য উপহার দেয়। রমনীদিগের অন্তঃকরণে ধর্মভাব উদ্দীপিত করিবার জন্ম এবং স্বর্গধানের চিরশান্তিক্থ-কথা বুঝাইবার জন্ম একজন বিত্রমী পশুতিপত্নী সর্বাদাই তাহাদের সঙ্গে বিচরণ করে। কথন কথন ছলনায় ভূলাইয়া অথবা অহিফেন-প্রয়োগে উন্মন্ত করিয়াও তাহাদিগকে চিতাবহ্নিতে ফেলিয়া দেওয়া হয়।

রাজা সামন্ত বা অমাত্যবর্গের মৃত্যুর অপ্তাহ পরে তাহার পদ্ধীদিগকে সহমৃতা হইবার জন্ম অমুরোধ করা হয়। যাহারা সহমরণে স্বীকৃতা হয়, স্বামীর মৃত্যুর পর যতদিন না অস্ত্যুষ্টি সাধিত হয়, ততদিন তাহারা সসম্মানে অশেষবিধ স্থুখভোগ করিতে পায়। ফ্রেডেরিক প্রভৃতি কএকজন যুরোপবাসী ১৮৪৭ খুষ্টান্দে গিয়াশুররাজ দেবমঙ্গীশের অন্ত্যুষ্টি-কালে উপস্থিত ছিলেন। যথাবিহিত শ্বযাত্রায় শবদেহের স্থায় অপর তিনটা বদের উপর তাহাদের তিন পদ্ধীকেও বসাইয়া মঞ্চ্ছানে আনা হয়। এখানে তাহারা গাত্রধোত করিয়া শ্বত পরিছদাদি পরিধান করে এবং বেশবিশ্যাসাদি সমাপনপূর্বক সতীর শ্রায় সহাশ্রবদনে স্বর্গপুরে স্বামীসহবাসে গমন করিতে উদ্যত হয়। এই সময়ে তাহারা নিরাভরণা থাকে। অগ্রিতে ঝাঁপ দিবার পূর্বের তাহাদের কবরীবন্ধন মুক্ত করিয়া কেশ আলুলায়িত করিয়া দেওয়া হয়।

বালিন্ (পুং) বালঃ কেশঃ উৎপত্তিস্থানত্ত্বন বিদ্যতে যুস্য, বাল-ইনি। বানররাজ বালি।

"অমোঘরেতসপ্তভা বাদবভা মহাআ্মনঃ। বালেষু পতিতং বীজং বালীনাম বভূব সঃ॥"

( রামা° উত্তরা° ৩৭ অঃ )

ইন্দ্রের অমোঘ তেজ বাল অর্থাৎ কেশে পতিত হইয়াছিল, এই জন্ম বালী নাম হইয়াছে। [বালি দেখ।]

বালিনী (স্ত্রী) অধিনীনক্ষত্র। (হেম)

ব†লিয়া ( দেশজ ) মংশুবিশেষ, বেলেমাছ।

বালিয়া, দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাসিদ্ধ গ্রাম।

এখানে প্রতিবৎসর রাসপূর্ণিমার সময় শ্রীক্তফের একটা মেলা

হয়। হিন্দুভক্তগণ ঐ দিন দেবমূর্তি-সমক্ষে আতপতপুল উপ
হার দিয়া থাকে। এজন্ত এই উৎসবের 'আলোখাবা' নাম

হইয়াছে। প্রায় ৮ হইতে ১৫ দিন পর্যান্ত মেলা থাকে।

ঐ সময় এখানে লক্ষাধিক লোকসমাগম ও বিক্রয়ার্থ নানা

দ্রব্য আনীত হইয়া থাকে।

বালিয়া, (বলিয়া) উঃ পঃ প্রদেশের অন্তর্গত একটা জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১১৪৪ বর্গমাইল। গঙ্গা ও ঘর্ষরা নদীর সঙ্গমন্থলের উপরিস্থ সমতলক্ষেত্র লইয়া ১৮৭৯

<sup>(</sup>১) গেল্গেলের ওলনাজ-বিবরণীতে প্রকাশ, Mr. Zollinger ছুইশত বংসর পূর্বে এইরপ বীভংস বাপোর নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। উক্ত মহাত্মা আর একটী ঘটনারও উল্লেখ করিয়াছেন। মতরমের বৈশু-রাজ্পুত্র বাক্ষণ-কন্সার প্রণয়ে আাসক্ত হন। রাজার প্রার্থনা চরিতার্থ করিবার জন্ম বাক্ষণ ক্যার ক্যাকে তুশ্চরিত্রা বলিয়া ত্যাগ করেন। বাক্ষণবর্ণচ্যুত হইয়া সেই কন্সা রাজমহিষীরূপে গৃহীত হয়।

খুষ্ঠান্দে এই জেলা সংগঠিত হয়। গঙ্গার তটবর্তী স্থানগুলি ঘর্মরার বালুকাময় কূল হইতে সমধিক উর্নরা। উক্ত নদীম্ম ভিন্ন এখানে সরমূলদী প্রবাহিত আছে। আফ্রকানন ব্যতীত এখানে অপর বনভাগ দৃষ্ট হয় না। রেহ্ নামক বিভাগ ও ঘর্মরা নদীতীরবর্তী তৃণাচ্ছন্ন নিম্ভূমি ব্যতীত অপর সকল উচ্চ ভূমিতেই কিছু না কিছু ফল পাওয়া যায়।

গাজিপুর ও আজমগড় জেলার কতকাংশ লইয়া এই জেলার উৎপত্তি হয়; স্কৃতরাং ইহার প্রাচীন ইতিহাস তত্তৎ জেলার বর্ণিত হইয়াছে। এখানে বর্ত্তমান কোন অট্রালিকার অন্তিম্ব না থাকিলেও অনেক বৌদ্ধ সন্থারামাদির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। কর্ণে কুগুলধারী বৌদ্ধ যতিগণের বাস থাকায় এই স্থান বালিয়া নামে খ্যাত হয় । এখানে একটী ভগ্ন হুর্গ বিদ্যমান আছে। স্থানীয় লোকে উহা ভরনামক অধিবাসীদিগের নির্দ্ধিত বলিয়া থাকে। ভরদিগের অধঃপতনের পর এখানে রাজপুত জাতির অভ্যুদয় হয়। সেনগার, কর্জোলিয়া, কংসিক, বিদেন, বীরবর, নরৌনী, কুয়বার, নৈকুন্ত, বাঈ, বরহিয়া, লোহতুমিয়া, হরিহোবন প্রভৃতি শাখা এখানকার পরগাবিশেষে বাস করিতেছে।

২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৩৭২ বর্গমাইল। এই উপবিভাগ সমগ্র জেলার মধ্যে সমধিক উর্ব্বর।।

ও উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচারদর। গঙ্গার উত্তর-কুলে সরযুদঙ্গমের দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা ২৫° ৪৩´৫৫´ উঃ এবং জাঘি° ৪° ১১´৫´ পুঃ। প্রাচীন নগরভাগ পরিত্যাগ করিয়া ১৮৭৩-৭৫ খুষ্টান্দের মধ্যে নৃতন নগর স্থাপিত হয়। এখানে প্রতিবৎসর কার্ত্তিকীপূর্ণিমায় গঙ্গাদঙ্গমে স্নান উপলক্ষে দিদ্রি নামে একটা মেলা হয়। ঐ সময় প্রায় ৪ লক্ষ্ণ লোক আসিয়া থাকে। এই মেলায় গবাদি বিক্রয় হয়। ইপ্ট-ইণ্ডিয়া রেল-পথের তুমরাওন ষ্টেসনে নামিয়া এখানে আসিতে হয়।

বালিয়াঘাটা, (বেলেঘাটা) বান্ধালার রাজধানী কলিকাতামহানগরীর পূর্ব্ব উপকণ্ঠবর্ত্তী একটা প্রসিদ্ধ গ্রাম। অকা

২২° ৩৩′ ৪৫′ উঃ এবং দ্রাঘি° ৮৮° ২৭′ পূঃ। এখানে বাখরগঞ্জের চাউল ও স্থন্ধরবনের কাঠের বিস্তৃত আড়ত আছে।
পূর্ব্ববন্ধীয় রেলপথের দক্ষিণশাখা এখানে বিস্তৃত থাকায় এবং
বালিয়াঘাটা খাল থাকায় উভয় প্রকার বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা

ইইয়াছে। এভডিন্ন এখানে চূণের বিস্তৃত কারবার আছে।

২ কলিকাতার শ্রামবাজার হইতে যে নৃতন থাল কাটা হয়, তাহাই বেলেঘাটার থাল নামে প্রসিদ্ধ। উহা কলিকাতার দক্ষিণে বাদাভূমি অতিক্রম করিয়া লবণহ্রদে মিলিত হইয়াছে। এখনও এই খাল দিয়া ঢাকা, ঘশোর প্রভৃতি স্থানে অনেকে নৌকাযোগে গমনাগমন করিয়া থাকে।

বালিয়াতোটক, মলভূমির অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। দেবীবাস্থলীর ৪ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এথানে রাজা গোপাল-সিংহের মন্ত্রী রাজিবের বাসভবন বিদ্যমান আছে।

( CFMT balsie )

বালিয়াসাহেবগঞ্জ, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রদিন্ধ গ্রাম। এখানে মসিনার বিস্তৃত কারবার আছে।

বালিরঙ্গন, (বিলিগিরিরঙ্গন) মাজাজ প্রেসিডেসীর কোন্নথাতুর জেলার অন্তর্গত একটা গিরিমালা। মহিত্বর হইতে
হুস্নন্র-সঙ্কট পর্যান্ত বিস্তৃত। এই পর্ব্ধতের উত্তর-দক্ষিণলম্মান শাখা সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৫০০ ফিট্, ইহার পূর্ব্বাংশের
সর্ব্বোচ্চ শৃঙ্গ ৫০০০ ফিট্ এবং ইহার বেছগিরি শিখর সমুদ্রপৃষ্ঠ
হইতে ৫০০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উপত্যকাদেশ বনসমাজ্জর
এবং হস্তিসঙ্কল। গুণ্ডল ও হোল্লোলেনদী এই পর্ব্বত
হইতে প্রবাহিত।

বালিশ ( পারদী ) উপাধান।

বালিশ (ক্নী) বালা: সন্তি যন্ত ইতি বালী মন্তকন্তেন শেতে যত্র শী আধারে ড। উপাধান। (শল্পালা) (ত্রি) বাড়-ইন্ ডক্ত লত্বং। বালিং বৃদ্ধিং শ্রুতীতি-বালি শো 'আতোহমুপেতি' ক। ২ শিশু।

"বালিশা বত য়্যং বা অধর্মে ধর্মবৃত্তয়ঃ।" (ভাগ° ৪।১৪।২৩) 'বালিশা শিশুরুত্তয়ঃ' (ৃস্বামী ) ৩ মূর্থ। (মন্থ ৩)১৭৬)

वालिञ्चनती, मः अविरमंव। বালিস্না, বরদারাজ্যের পাড়িবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। বালিহন্তা (পুং) বালেবালিনো বা বানররাজন্ত হস্তা। রাম-চক্র। [বালি দেখ।] ২ উড়দেশের অন্তর্গত গ্রামবিশেষ। বালিহী, মধ্যপ্রদেশের জব্দপুর জেলার অন্তর্গত একটা অতি-প্রাচীন নগর। অকা° ২৩° ৪৭′ ৪৫′ উ: ও দ্রাঘি° ৮০°১৯′ পূ:। পূর্বকালে এই স্থানের 'বাবাবং' বা পাপাবং নগরী নাম ছিল, এখানে বালিরাজা পরাজিত হইলে বালিহরী নাম হয়। পূর্ব্বে এই নগরী প্রায় ১২ ক্রোশ বিস্তৃত ও শত শত দেবালয়ে শোভিত ছিল। তৎকালে জৈনতীর্থযাত্রী দলে দলে এখানে আগ-মন করিত। ১৭৮১ খুষ্টাব্দে এইস্থান মহারাষ্ট্রকরে পতিত হয়। ১৭৯৬ খুষ্টান্দে নাগপুররাজ হস্তে অর্পিত হইয়াছিল। ১৮১৭ খুষ্টাব্দে ভোঁদলেগণ এইস্থান বুটীশ গবর্মেণ্টকে ছাড়িয়া দেন। निপाशैविद्धाहकारन बचुनाथिनिः वृत्मना এथानकात धर्भ अधि-কার করিয়া বদেন; কিন্তু শীঘ্রই ইংরাজদৈশু তুর্গ উদ্ধার করিয়াছিল। বর্ত্তমান নগরের চারিদিকে আত্রবন ও নতোরত

<sup>(</sup>১) वोक वाणि नक्त कर्षक्थनक वृक्षात्र।

গিরিরাজিবেষ্টিত, নয়নমনোহর স্থবৃহৎ সরোবর, স্থনির্দ্মিত বাপীও প্রাচীন জৈন ও হিন্দুকীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ নানাস্থানে রহিয়াছে।

वालीभ ( थुः ) मृबकृष्ट् तांग । ( भयत्र जा° )

বালু (স্ত্রী) বলতেখনেন-বলপ্রাণনে বল-উন্। ১ এলবালুক নামক গন্ধন্রব্য। (উণাদি) ২ বালি।

বালুক ( ফ্রী ) বালুরেব স্বার্থে কন্। ১ এলবালুক। ( অমর ) ( পুং ) ২ পানীয়ালু। ( রাজনি° )

বালুকা ( স্ত্রী ) বালুক-টাপ্। ১ রেণুবিশেষ, চলিত বালি। পর্য্যায়—সিকতা, দিক্তা, শীতলা, স্ক্রণর্করা, প্রবাহী, মহাস্ক্রা, স্ক্রা, পানীয়বর্ণিকা। ইহার গুণ মধুর, শীত, সম্ভাপ ও শ্রমনাশক। (রাজনি°) [বালি দেখ।] ২ কর্কটী, কাকুড়। (জটাধর) ৩ কর্পূর। ৪ যন্ত্রবিশেষ। (শব্দচ°)

বালুকাগড় (পুং) বালুকারা: গড়তীতি তন্মাৎ ক্ষরতি যঃ, বালুকা—গড়ক্ষরণে পচাদ্যচ্, বালুকাজাতদ্বাদন্ত তথাত্বং। নংখ্যবিশেষ, চলিত বালিয়া মাছ। পর্যায়—সিতাঙ্ক। (হারা°) বালুকাত্মিকা (স্ত্রী) বালুকাবদাত্মা স্বরূপো যন্তা: কন্, অত ইতং। শর্করা। (শন্ধচ°) বালুকা আমা যন্ত। (ত্রি) বালুকাময়।

বালুকাপ্রভা (স্ত্রী) বালুকানাম্ঞরেণ্নাং প্রভা যস্তাং। অত্যক্ষ বালুকাপরিব্যাপ্রাদস্ত তথাত্বং। নরকবিশেষ। (হেম)

বালুকাময় ( ত্রি ) বালুকা-ময়ট্। সিকতাময়। (ভরত)

বালুকাযন্ত্র (ক্নী) বালুকায়া যন্ত্রং। ঔষধপাকার্থ যন্ত্রবিশেষ।
একটী বিতন্তি পরিমাণ পাত্রমধ্যে একটী ঔষধপূর্ণ কাচকূপিকা
স্থাপন করিয়া ঐ কূপিকার গলদেশ পর্য্যন্ত বালুকায় পূর্ণ করিবে।
তৎপরে অগ্নিসংযোগে ঐ কূপিকাস্থিত ঔষধ পাক করিলে
তাহাকে বালুকাযন্ত্র কহে।

"ভাণ্ডে বিতস্তিগম্ভীরে মধ্যে নিহিতকুপিকা।
কূপিকাকণ্ঠপর্য্যন্তং বালুকাভিশ্চ পুরিতে॥
ভেষজং কূপিকাসংস্থং বহ্নিনা যত্র পচ্যতে।
বালুকাযন্ত্রমেতদ্ধি যন্ত্রং তত্র বৃধ্যৈ স্মৃতমু॥" (ভাবপ্রতং)

বালুকাস্মেদ (পুং) বালুকাভির্বিহিতঃ স্বেদঃ। তপ্তবালুকা দারা তাপ। (ভাবপ্র°)[স্বেদ দেখ।]

বালু किन् (क्री) हिन्नुन। (भनार्थि ि°)

বালুকী (স্ত্রী) বলতি বালয়তি বা বল-প্রাপণে উক, স্ত্রিয়াং ত্তীপ্। কর্কটীভেদ, পর্য্যায়—বহুফলা স্নিগ্নফলা, ক্ষেত্রকর্কটী, ক্ষেত্রকৃহা, কান্তিকা, মৃত্রলা। (রাজনি°)

বালুকেশ্বর, সহাজি পর্বতের অন্তর্গত একটা শৈবতীর্থ। এখানে শ্রীরামচক্র বালুকা দারা শিবমূর্ত্তি রচনা করিয়া পূজা করিয়াছিলেন। [বালুকেশ্বর মাহাজ্যে বিস্তৃত বিবরণ দেখ। ] वानूकी (खी) कर्कणै। (बिका°)

वानुकिका (बी) कर्कि। (भनत्रक्षा°)

বালুঙ্গী ( স্ত্রী ) কর্কটী। ( শব্দরত্বা° )

বালুঘর, বারেক্রভূমির অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। কাসিম-পুরের উত্তরে অবস্থিত।

বালুচর, মূর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম।

বালুয়া, ভাগলপুর জেলার অন্তর্গত একটা বাণিজ্যস্থান। কুশী নদীর সন্নিকটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬° ২৫´৪০´´ উঃ এবং দ্রাঘি°৮৭° ০´১´´ পৃঃ। নেপাল, ত্রিহত ও কলিকাভার সহিত এখানে নানা দ্রব্যের বাণিজ্য পরিচালিত হয়।

বালুর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাস্থ একটী প্রাচীন গ্রাম। এধানকার প্রাচীন রামলিন্ধ-মন্দিরে ১০৪৭ শকে উৎকীর্ণ নিপি আছে।

বালুক (পুং) বলতে প্রাণান্ হস্তি যঃ, বল-বধে-উক । বিষ-ভেদ। (হেমচ°)

বালেন্দু ( পুং ) নবোদিত চক্র।

বালেয় (পুং) বলমে উপকরণায় সাধুং, বলি-(ছিনিরুপধিবলে-র্চঞ্। পা ৫।১।১৩) ইতি চঞ্। রাসভ।

"একছাগং দ্বিবালেরং ত্রিগবং পঞ্চমাহিষং।

বড়খং সপ্তমাতঙ্গং গৃহং যক্ষাশু শোষর ॥" (মার্কণ্ডেপু ৫০।৮৫)
বলেঃ স্বনামধ্যাতভ্য দৈত্যভাপত্যং পুমান্, বলি-ঢঞ্।
২ দৈত্যবিশেষ, বলিরাজার অপত্য। ওজনমেজয়-বংশোদ্ভব স্কৃতপা
রাজার পুত্রের নাম বলি, ইহার পাঁচপুত্র বালেয়। (হরিবংশ
৩১।৩০-৩০) ৪ অঙ্গারবল্লরী। (বিশ্ব) ৫ চাণক্যমূলক।
(রাজনি )(ত্রি) বালায় হিতঃ বাল-চঞ্। ৬ মৃত্। ৭ বালহিত, বালকদিগের হিতকর। (মেদিনী)৮ তণ্ডুল। "বালেয়াস্কুডুলাঃ।" (পা ৫।১।১০)৮ বলিযোগ্য।

"পুষ্ণং ফলঞ্চার্ত্তবমাবহস্তো। বীজঞ্চ বালেয়মকুষ্টরোহি।"(রযু ১৪।৭৭)

(ক্নী) ৯ বিতুরক নামক বৃক্ষত্বক্। (ভাবপ্র°)

বালেয়শাক (পুং) বালেয়ঃ বলিহিতঃ শাকঃ। ব্রাহ্মণ্যষ্টিকা। (অমর)

বালেষ্ট ( পুং ) বালানাং ইষ্টঃ প্রিয়ঃ । > বদর। (রাজনি°)
৪ ( ত্রি ) বালকের অভিলয়িত।

বালেশ্বর উড়িয়াবিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। বান্ধালার ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২০৬৬ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মেদিনীপুর ও ময়ুরভঞ্জরাজ্য, পূর্ব্বে বঙ্গোপসাগর, দক্ষিণে বৈতরণী নদী ও পশ্চিমে কেঁউঝর, নীলগিরি ও ময়ুর-ভঞ্জের-সামস্তরাজ্য। সম্ভবতঃ বালেশ্বর শিবলিন্দের নাম হইতে এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এই জেলার পূর্কাংশ যেরপ বালুকাময় পলিসমার্ত, পশ্চিমাংশও তজপ পর্কত ও বনসমাকীর্ণ। এই অংশে বিস্তৃত পালবন দেখা মার। সমুদ্রোপক্লবর্তী স্থানসমূহ লবণময়। এখানে একপ্রকার দেশী লবণ প্রস্তুত হইয়া থাকে। স্থানে স্থানে থাক্তের চাস আছে বটে, কিন্তু সমগ্র জেলার মধ্যে কোথাও বিস্তৃত ধাক্তকেত্র নয়নগোচর হয় না। পর্কাতভাগ হইতে কতকগুলি কৃদ্র কৃদ্র জললোত বনমধ্য হইতে প্রবাহিত হইয়া স্থানীয় শোভা রিদ্ধি করিয়াছে। এতভিন্ন স্থবর্ণরেথা, পাঁচপাড়া, বুড়বলঙ্ক, কাঁসবাঁশ ও বৈতরণী নদী এবং জামিরা, বাঁশ, ভৈরঙ্কী, ধামড়া, শালনদী ও মতাই শাখাই প্রধান। উক্তনদীগুলির কোনটীই বাণিজ্যের উপযোগী নহে। সময় সময় বতাও অনার্ম্নী হইয়া এথানে শ্রভাদির বিশেষ ক্ষতি হইয়া থাকে।

এই জেলায় সমুদ্রোপকৃলে স্বর্ণরেখা, সোরাটা, ছায়য়া, বাণেশ্বর, লৈছনপুর, চূড়ামন ও ধাম্ডা প্রভৃতি কএকটা বন্দর আছে। স্বর্ণরেখা নদীর মোহানায় পর্ত্ত্ গীজদিগের পিয়লি-কৃঠীর ধ্বংসের পর ১৬৩৪ খৃষ্টাব্দে ইংরাজবণিকগণ এই স্বর্ণরেখায় আসিয়া কুঠি স্থাপন করেন। নদীমুখে পলি জমিয়া বাওয়ায় স্বর্ণরেখার বাণিজ্যোয়তি ব্রাস হইলে ১৮০৯ খৃঃ অব্দে চূড়ামন একটা বাণিজ্যকেক্র হইয়াছিল। তৎপরে সোরাটা ও ছায়য়য় আমদানী রপ্তানীয় যথেষ্ট কাজ হইতে থাকে। সমুদ্রতীরে খাল কাটা হওয়ায় নদীগুলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়; স্বতরাং মোহানাস্থ বন্দরগুলিতে স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ অস্ক্রবিধা ঘটে। ক্রমে ধামড়া, চাদবালী ও বালেশ্বর বাণিজ্যক্ষেত্ররূপে মনোনীত হয়। এখনও ঐ সকল স্থানে মাল্রাজ ও কলিকাতা হইতে ষ্টামারযোগে বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে। স্থানীয় বাণিজ্য-নির্কাহের জন্ম এখানে এক প্রকার সমুদ্রগমনোপ্রোগী নৌকা প্রস্তুত হইয়া থাকে।

প্রকৃতপক্ষে ১৮০৩ খুষ্টাব্দে সমগ্র উড়িখ্যাবিজ্যের সঙ্গে সঙ্গের বালেশ্বর ইংরাজের অধিকৃত হইলেও বহু প্রাচীনকাল হইতেই এখানে ইংরাজ-সংস্রব ঘটিয়াছিল। ১৬৩৬ খুষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের কন্যা এবং ১৬৪০ খুষ্টাব্দে বঙ্গেশ্বর-পত্নীকে রোগমুক্ত করায়, ডাঃ গেব্রিএল বাউটন পারিতোষিক স্বরূপ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জন্ম হুগলী ও বালেশ্বরে বাণিজ্য করিবার সনন্দ পাইয়াছিলেন। পিপ্ললীতে ইংরাজের বাণিজ্যের অস্ক্রবিধা হইলে বালেশ্বরে কুঠা উঠাইয়া আনা হয় এবং ঐ স্থান স্বরক্ষার জন্ম এখানে হুর্গাদি নিশ্বিত হইয়াছিল। আফগান ও মোগলের দীর্ঘকালব্যাপী যুক্ককালে এবং পরে উড়িয়্যায় আধিপত্য বিস্থারের জন্ম মোগল ও মহারাষ্ট্রীয়গণের ঘোর যুক্কবিগ্রহের সময়েও ইংরাজগণ দৃঢ্তার সহিত আত্মপক্ষরকায় সমর্থ হইয়াছিল। ইংরাজের বাণিজ্যো-

ন্নতির সময় এখানে নানা জাতীয় বণিক্ ও বস্ত্রব্যবসায়িগণের উপনিবেশ স্থাপিত হয়। ১৭০০ খৃষ্টাব্দে বুড়বলঙ্গ-নদীমুখে পলি পড়ায় ইংরাজেরা বালেশ্বরের বাণিজ্যাশা ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় বাণিজ্যবিস্তাবে মনোযোগী হন।

ই উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১১৫৭ বর্গমাইল। বালেশ্বর, বস্তা, জলেশ্বর, বালিয়াপাল ও সোরো থানা ইহার অন্তর্গত। ৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও একটা বন্দর, বৃদ্ধবলঙ্গনদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা ২১°৩৬ ৬ উ: এবং দ্রাঘি ৮৬° ৫৮ ১১ পু:। এই নগরেই জেলার বিচারসদর স্থাপিত আছে। এথানে এখনও নানা দ্রব্যের আমদানী রপ্তানী আছে।

বালেশ্বর, মলবার জেলার পশ্চিমঘাট পর্বতের একটা গিরিশৃন্ধ।
সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৬৭৬২ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা ১১° ৪১′ ৪৫″ উঃ
এবং ৭৫° ৫৭′ ১৫″ পৃঃ। এই পর্বতিপাদমূলে মাপিলাগণ কাফির
আবাদ করিয়াছে। অপর সকলন্থানই জন্মলাবৃত।

বালেহ্ল্লী, ধারবার জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানকার মৈলারদেব ও মল্লিকার্জ্ল-মন্দিরে ১০৪৯ শক্তর উৎকীর্ণ শিলালিপি দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ইতন্ততঃ আরও ১১ খানি শিলালিপি বিদ্যমান আছে।

বালোত্রা, রাজপুতনার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর।
নূনীনদী-তীরে অবস্থিত। অক্ষা° ২৫° ৪৯´ উঃ এবং দ্রাঘি°
৭২° ২১´ ১•´ পৃঃ। যোধপুর হইয়া দ্বারকাযাত্রিগণ এই
নগর দিয়া ভ্রমণ করে। এখানে তাহাদের অবস্থানের জন্ত একটা উৎকৃষ্ট বাজার ও ১২৫টা (গাঁথা) কৃপ আছে। প্রতি
বৎসর চৈত্র মাসে এখানে ১৫ দিন ধরিয়া একটা মেলা হয়।

বালোদ, মধ্যপ্রদেশের বিলাসপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানে একটী ভগ্ন হর্গ, অসংখ্য প্রাচীন মন্দির এবং খৃষ্টীয় ২য় শতান্দের অক্ষরে উৎকীর্ণ শিলা-লিপি দৃষ্টিগোচর হয়। তৎকালে এখানে শৈবধর্ম্মের প্রভাব বিস্তৃত এবং সতীর সহমরণপ্রথা প্রচলিত ছিল।

বালোপ্ররণ (ক্লী) বালকের উপযোগী চিকিৎসা। বালকের উপযোগী ঔষধ।

বালোপচার ( পুং ) বালোপচরণ।

বালোপবীত (ক্নী) বালানাং বালকানাং উপবীতং। বালক-পরিধানবন্ত্র, পর্য্যায়—পঞ্চাবট, উরস্কট। (হারাবলী) ২ দ্বিজ-বালকের যক্তস্থত্ত।

বাল্খ, মধ্য এসিয়ার তুর্কীস্থানের অন্তর্গত আফগান-অধিকৃত একটী প্রদেশ। প্রাচীন বাহ্লিকগণ এই দেশের অধিবাসী। [বিস্তৃত বিবরণ 'বাহ্লীক' শব্দে দেখ] ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। তারতের সীমা বহিভূতি হইলেও বাহলীকগণের সহিত বহুপ্রাচীনকাল হইতে, তারত-বাসীর এত নিকট সম্পর্ক যে তাহার উল্লেখ না করিয়া থাকা যায় না।

প্রাচীন বাল্থ নগর ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়ছে।

ঐ ধ্বংসাবশেষ মধ্যে প্রাচীন হিন্দুপ্রভাবের কোন নিদর্শন
পাওয়া যায় না, যাহা কিছু দেখা যায়, তাহা মুদলমান
প্রাধান্তেই স্থাপিত হইয়াছিল। উহার পরিমাণ প্রায় ২০
মাইল। পূর্বতিন বাল্থ নগরের পার্মেই নৃতন নগর গঠিত
হইয়াছে। নগরের তোরণদার হইতে প্রাচীন নগরের উত্তরসীমা প্রায় ১ ঘণ্টার পথ। নৃতন নগরে গৃহাদি নির্মাণ করিতে
হইলে প্রাতনের ভগাবশেষ হইতে কয় করিতে হয়। অধিবাসিগণ ধনলোভে ঐ স্থান খনন করিয়া থাকে। নৃতন নগরে
এখনও কতকগুলি হিন্দু দেখা যায়। উহারা মধ্য এসিয়ার
বাণিজ্যের জন্ম অবস্থান করিতেছে। এখানকার শাসনকর্তা
প্রত্যেক হিন্দু ও য়িছনীদিগের উপর জজিয়া-কর আদায়
করিয়া থাকেন। প্রত্যেক হিন্দুর কপালে তিলক চিছ রাথিতে
হয়। মধ্য এসিয়ার লোকে প্রাচীন বাল্থ নগরীকে 'অমুলবলাদ' নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

নাদিরশাহের মৃত্যুর পর আন্দরশাহ তুরাণী এই প্রদেশের শাসনভার হাজি খাঁ নামক জনৈক সেনানীর করে অর্পণ করেন। তাঁহার পুত্রের শাসনকালে বোথারাপতির উৎসাহে তথাকার অধিবাসিগণ বিদ্রোহী হয়; কিন্তু তৈমুরশাহ তুরাণী সদৈত্যে অগ্রসর হইয়া তাহাদের দমন করিতে সমর্থ হইয়া-ছিলেন। তৈমুরের মৃত্যুর পর ১৭৯৩ খুষ্টাব্দে বোখারাপতি শাহ মুরাদ এই নগর অবরোধ করেন; কিন্তু কোনরূপে কৃতকার্য্য হন নাই। ১৭৯৩ হইতে ১৮২৬ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত বাল্থ-রাজ্য আফগানের শাসনাধীন হয়। তৎপরে ছুইবর্ষকাল এই স্থান কুন্দুজের অধিপতি মুরাদবেগের শাসনাধীন থাকে। তাহার নিকট হইতে বোথারার আমীর কাড়িয়া লন। ১৮৪১ খুষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এইস্থান বোধরাপতির হস্তে ছিল। তৎপরে শাহস্থজার হইয়া খুরমবাসী মীরবালী এইস্থান অধিকার করে। ঐ সময় হইতে ১৮৫০ খৃষ্টান পর্য্যন্ত এই স্থান কাহার অধিকারে ছিল, জানা যায় না। উক্ত বৎসরে মহম্মদ আক্রাম খা বরকজৈ এই রাজ্য আক্রমণ করেন। সেই সময় হইতে এখনও এইস্থান আফগান-শাসনভুক্ত **रहेश दिशाह्य।** वर्ष के का लेक्स लेक वर्ष कर है है है है है

বাল্তি (দেশজ) ১ হতভাগ্য। ২ জলপাত্রবিশেষ। টব। বাল্লজ (ত্রি) বৰজ-অণ্। বৰজ তৃণসম্বন্ধীয়। বাল্পজভারিক ( ত্রি ) বন্ধজানাং ভারং বহ**তি** বংশাদিখাৎ ঠক্। উলপতৃণ-ভারবাহক।

বাল্পজিক (. ত্রি ) ভারভূতান্ বৰজান্ হরতি বৰজ-ঠক্। (পা ধাসাধ ) ভারভূত বাৰজহারক।

বাল্য (ক্লী) বালশু ভাবঃ কর্মধা বাল-(পত্যম্বপুরোহিতাদিভো যক্। পা ৫।১।১২৮) ইতি যক্। বালকের ভাব। পর্যায়— শিশুত্ব, শৈশব, ১৬ বংসর পর্যান্ত বাল্যকাল।

"উনযোড়শবর্ষস্ত নরো বালো নিগদ্যতে।" ( ভাবপ্র° )

ন্ত্ৰীলোক বাল্যকালে পিতার অধীনে এবং যৌবনে স্বামীর অধীনে থাকিবে।

"বাল্যে পিতুর্বশে তিষ্ঠেৎ পাণিগ্রাহন্ত যৌবনে।" (মন্থ এ১৪৮) বাল্হক (ক্লী) বল্হিদেশে ভবং বাহু বুঞ্। কুন্ধুম। বাল্হায়ন (ত্রি) বল্হে জাভকং কক্। ১ বল্হিদেশোদ্ধব। (ক্লী) হিন্ধু।

वाल् हि (क्री) वान्याम ।

বাল হিক (ক্নী) বল্হি স্বার্থে ঠঞ্। ১ কুস্কুম । ২ হিস্তু।

(মেদিনী) (পুং) ৩ দেশভেদ। ৪ তদেশীয়া । ৫ তদেশনূপ।

(হরিব°২০৬ অঃ) ৬ প্রতীপপুত্রভেদ।

বাল্ হীক (পুং) > গন্ধর্বভেদ। (শন্ধরত্বা°) ২ বস্কুদেবপত্নী রোহিণীর পিতা। ৩ জনমেজয়ের একপুর। ৪ প্রতীপপুর্ব-ভেদ। ৫ বাল্হিক দেশের লোক।

বাবর, (জহিরুদ্দীন্ মহম্মদ) দিল্লীর মোগল-মান্রাজ্য-প্রতিষ্ঠাতা।
আমীর তৈম্বের ষষ্ঠপুরুষ অধস্তন। বাবরের পিজার নাম উমর
শেখ মীর্জা, পিতামহের নাম আবু দৈয়দ মীর্জা, প্রপিতামহের
নাম মহম্মদ মীর্জা, বৃদ্ধপ্রপিতামহের নাম মীরাণশাহ এবং
অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ আমীর তৈম্র। বাবরের মাতৃকুলও সামান্ত
নহেন। তাঁহার মাতা কুতলগ্ খা খানম্ মোগলিস্তানের
অধিপতি মুনামখানের কন্তা এবং প্রসিদ্ধ চঙ্গেক্ত খাঁর বংশধর
মাক্ষ্মপথানের ভগিনী।

১৪৮৩ খুগ্রীকে ১৫ই কেব্রুয়ারী (৬ মহরম, ৮৮৮ হিজরী) বাবর জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৪৯৪ খুগ্রাকে জুন মাসে (রমজন, ৮৯৯ হিজরী) পিতার মৃত্যুর পর ফরগণারাজ্য প্রাপ্ত হন। অঞ্জান নামক স্থানে তাঁহার রাজধানী ছিল।

তিনি একাদশ বর্ষকাল তাতার ও উজবেকদিগের সহিত নানাস্থানে ঘারতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন; কিন্তু অবশেষে তিনি নিজ রাজ্য ছাড়িয়া কাবুল অভিমুখে পলাইতে বাধ্য হইয়াছিলেন। যাহা হউক অল্লায়াদেই তিনি কাবুল, কান্দাহার ও বদক্সান অধিকার করিয়াছিলেন এবং ২২ বর্ষকাল এই সক্ষল প্রদেশে আধিপত্য করিয়াছিলেন। তৎপরে তিনি

হিন্দুস্থানে প্রবেশ করিলেন। তাঁহার সোভাগ্যের পথ উন্মুক্ত হইল।

এ সময়ে পাঠানাধিপতি ইত্রাহিম হুসেন লোদী দিল্লীতে আধিপত্য করিতেছিলেন। তিনি সসৈত্যে পাণিপথক্ষেত্রে বাবরের সমুখীন হইলেন। ১৫২৬ খৃষ্টাব্দে ২০এ এপ্রেল ( १ই রজব ৯৩২ হিজরা ) বাবর পাণিপথক্ষেত্রে জয়শ্রী অর্জন করিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতে মোগলসামাজ্যপ্রতিষ্ঠার স্ত্রন্পাত হইল।

বাবর কেবল বীর মহেন, বিধান্ ও বিচক্ষণ ছিলেন। তিনি
অভি স্থলনিত তুকী ভাষায় সত্যপূর্ণ আত্মজীবনী লিখিয়া গিয়াছেন, সেই অপূর্ক গ্রন্থ 'তূজক বাবরী' নামে খ্যাত ও সর্ক্র
সমাদৃত। অকবরের রাজত্বকালে আব্ছল রহিম খান্ খানখানান ঐ গ্রন্থ পার্মী ভাষায় অন্থবাদ করেন। এই গ্রন্থে
বাবরের সবিস্তার জীবনী ও অনেক ঐতিহাসিক বিবরণ
পাওয়া যায়।\*

বাবরের রাজত্বকাল সর্ব্যক্তর ৩৮ বর্ষ, তন্মধ্যে অঞ্চানে ১১ বর্ষ কাবলে ২২ এবং ভারতে ৫ বর্ষ। ১৫৩০ খৃষ্টান্দে ২৬এ ডিসেম্বর (৯৩৭ হিজরা, ৬ জমাদ) আগ্রায় তাঁহার মৃত্যু হয়। প্রথমে বমুনাতীরে রামবাগ উদ্যান মধ্যে তাঁহার কবর হইয়াছিল, তথা হইতে ছয় মাস পরে কাবলে স্থানাস্তরিত হয়, এখানে তাঁহার প্রপোত্রপুত্র শাহজহান একটা উৎকৃষ্ট মসজিদ নির্দ্মাণ করিয়া দিয়াছিলেন। এই গোরস্থান দেখিবার জিনিষ। নগর-উপকৃষ্ঠে গিরির উপর চারিদিকে কুস্মমদাম বিকীর্ণ দেখিলে প্রকৃতই মন আকৃষ্ট হয়। তাঁহার কবরের উপর 'বহিস্ত-রোজীবাদ' অর্থাৎ স্থর্গই তাঁহার ভাগ্য এরপ উৎকীর্ণ আছে।

বাবর মৃত্যুর পরে 'ফর্জোসী-মকানী' উপাধি লাভ করিয়া-ছিলেন। তৎপরে তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র হুমায়ুন বাদশাহ হইয়া-ছিলেন। তাঁহার অপর তিন পুত্র—মীর্জা কামরান্, মীর্জা আস্করী ও মীর্জা হন্দাল।

ফিরিন্তা লিখিয়াছেন যে, বাবর অভিশয় স্থরা ও রমণীতে অমূরক্ত ছিলেন। আমোদ করিবার সময় তিনি কাবুলের ্বিকটস্থ তাঁহার প্রমোদ উদ্যানে এক চৌবাচ্ছায় স্থরাপূর্ণ করি-তেন, তাঁহার উপর এইরূপ কবিতা লিখিয়া রাখিয়াছিলেন—

> "দাও হৃধু দাও হ্রা, রমণী যৌবনভর। আর সব হৃথরক জানি আমি মিছে।

\* Translated into English by J. Leyden and Wm Erskine.

কর ভোগ হে বাবর, পার বদি নিরন্তর, এই ঘৌবন গেলে চলি ফিরিবেনা পিছে ॥

[মোগল ও হমায়ুন দেখ।]

ধাবাদেব ( পুং ) অর্পামীমাংসানামক সংস্কৃত গ্রন্থ-রচন্নিতা। বাবাশাস্ত্রিন্ ( পুং ) স্বরোদয়-বিবরণ-রচন্নিতা। বান্ধল ( পুং ) ঋষিভেদ। ( আৰ° গৃষ্ণ ৩।৪।৪ ) বান্ধলক ( ত্রি ) বান্ধল সম্বন্ধীয়।

বাফল (পুং) > বৈদিক আচার্য্যভেদ। ২ বাদলের অপত্য। বাহ্বিত্ব (পুং) বিদ্বিত্ব অপত্যার্থে অণ্। বিদ্বিত্ব অপত্য। বাস্ (দেশজ) > গন্ধ। ২ বস্ত্র। ৩ বাসস্থান বাটী।

বাস (দেশজ) অন্তবিশেষ।
বাসখারি, অযোধ্যা প্রদেশের কৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা
নগর। প্রসিদ্ধ মুসলমান সাধু মধ্তম্ আস্রফ ১৩৮৮ খৃষ্টাদে
ঐ নগর স্থাপন করেন। তাঁহার বংশধরগণ এই নগরের
সন্থাধিকারী।

वाम्ण (वांग्णा) २६ भन्नगंगांत स्वन्तत्र विचारंगत श्रव्यं একটী গণ্ডগ্রাম, বিদ্যাধনী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা° २२° ২২´ উ: এবং দ্রাঘি° ৮৮° ৩৭´ পূঃ। স্বন্দনী কাঠবিক্র নার্থ এখানে বিস্তৃত হাট আছে। ককির মুবারক গাজীর সমাধি-মন্দিরের জন্ত এই স্থান সমধিক বিখ্যাত। প্রতি বংসর এখানে একটী মেলা হয়। উহা 'গাজিসাহেবের মেলা' নামে প্রদিদ্ধ। প্রবাদ গাজিসাহেব বন্তুপশুদিগকে স্তম্ভিত করিরা ব্যাঘারোহণে এই জঙ্গলমন্ত্র স্থানে আদিয়া বাস করেন। এখনও কাঠুরিয়াগণ গাজিসাহেবের পূজা না দিয়া বনে কাঠ্যাহরণে গমন করে না। নিকটবর্ত্তী প্রায়্ত সকল গ্রানেই গাজিসাহেবের বেদী রচিত আছে। সেই বেদীর সমক্ষে কাঠুরিয়া বা মাঝিগণ পুজোপহার প্রদান করে এবং গাজি সাহেবের বংশধর ফকিরগণ উপস্থিত হইয়া তাহা নিবেদন করিয়া থাকে।

বাসন (দেশজ) > গদ্ধদ্রত্য দেওয়া। ২ বস্ত্রপরিধান। ৩ কাপড়, আচ্ছাদন, আধার, পাত্র।

বাসর (দেশজ) বিবাহের পর দম্পতির প্রথম মিলনরাত্রি। বাসা (দেশজ) ১ অস্থায়িভাবে থাকিবার স্থান। ২ নীড়, পক্ষীর বাসা।

বাসাড়িয়া (দেশজ) বাসাবাড়ীতে যাহারা অবস্থান করে।
বাসি (দেশজ) পর্যুষিত। ২ অস্ত্রভেদ। ৩ পুরাতন।
বাসি, পঞ্জাব প্রদেশের কলসিয়া রাজ্যের একটা নগর।

বাসিভঙ্গ, চট্টগ্রাম পার্ব্বত্য প্রদেশের একটা গিরিশ্রেণী ও তাহার সর্ব্বোচ্চ শঙ্গ। অকা° ২১° ৩১´উঃ এবং দ্রাঘি° ৯২° ২৯´ পূঃ। বাসিনকোণ্ডা, মাস্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর কড়াপা জেলার অন্তর্গত একটী পর্বত। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ২৮০০ ফিট্ উচ্চ। ইহার উচ্চ শিথরে বেহুটেশ স্বামীর মন্দির বিদ্যমান আছে। বাসিন্দা (পারসী) অধিবাসী।

বাসিম, বেরার রাজ্যের অন্তর্গত একটী জেলা। দক্ষিণ হারদরা-বাদের রাজপ্রতিনিধির শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ২৯৫৮ বর্গ-মাইল। বাসিম, মক্রল ও পুষাদ তালুক লইয়া এই জেলা গঠিত। সমগ্র জেলা পর্ব্বতময়। পুষা, বেনগঙ্গা, কাটাপূর্ণ, অদন, কুচ, অদেশল ও চক্রভাগা নদী এই অধিত্যকাভূমে প্রবাহিত।

শ্রীপুর ও পুষাদের বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরাদির আলোচনা ব্যতীত এই স্থানের প্রাচীন ইতিহাস জানিবার উপায় নাই। ১২৯৪ খুষ্টাব্দে আলাউদ্দীনের ইলিচপুর-বিজয়কালে এখানে জৈনপ্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎপরে প্রায় ১৬শ শতাব্দ পর্য্যস্ত এই স্থান প্রায় স্বাধীনই ছিল। ১৫৯৬ খুষ্টাব্দে চাঁদ স্থলতানা অকবরপুত্র মুরাদের হস্তে এই স্থান সমর্পণ করেন। ১৫৯৯ খুষ্টাব্দে স্বয়ং অকবরশাহ এই স্থান পরিদর্শনে আগমন করেন এবং বাসিমকে সরকারভুক্ত করিয়া যান।

বেনগঙ্গার উত্তর পর্বতে হেটকরী (বর্গী ধাঙ্গড়) জাতির বাস। : ১৬০০ খৃষ্টান্দে ইহারা বাসিমের চতুর্দ্দিকৃত্ব স্থান অধি-কার করে। ইংরাজাধিকার পর্যান্ত ইহারা পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ ৰুষ্ঠন করিয়াছিল। ১৬৭০ খুষ্টাব্দে মোগল বল তেজোহীন দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ নানা স্থান লুগ্ঠন করিতে থাকেন। ১৬৭১ খুষ্টাবে শিবাজীদেনানী প্রতাপরাও এ স্থান আক্রমণ করিয়া 'চৌথ' কর সংগ্রহ করেন। অরম্বজেবের মৃত্যুর পর ১৭১৭ খুপ্তাব্দে করুথশিয়রের নিকট হইতে মহারাষ্ট্রগণ চৌথ ও সরদেশমুখী यानात्र कतिशाहित्तन। ১१२८ शृष्टीत्म हिन्किनिह् थाँ (निकाम উল্মূল্ক) মোগলদিগকে পরাভূত করিয়া মহারাষ্ট্র-সহযোগে এই প্রদেশের রাজস্ব ভাগ করিয়া লয়েন। ১৮০৪ খুষ্টান্দের সন্ধি অনুসারে নিজাম বাসিমের কতকাংশ ক্রয় করেন। ১৮০৯ খৃষ্টাব্দে পেন্ধারিগণ এই জেলা লুগ্ঠন করে। ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে এথানকার নায়ক নওসাজী নায়েক মুস্কি বিদ্রোহী হইয়া নিজামের বিরুদ্ধে উমারখেড়ে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তথা হইতে বিতাডিত হইয়া তিনি নিজ নবা তুর্গে আশ্রয় গ্রহণ करतन। किन्न आञ्चतकात्र अनमर्थ रहेत्रा जिनि वन्ती रहेत्रा হায়দরাবাদে প্রেরিত হন। এথানে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধিতে নিজাম পেশবাধিকত উমারথেড় পরগণা প্রপ্রাপ্ত হন। ইংরাজ গবর্মেণ্ট নিজামরাজকে অর্থ সাহায্য করায় ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজরাজ এই স্থান পারিতোষিক স্বরূপ প্রাপ্ত হন। ১৮৫৯ খুষ্টাব্দে এখানে ইংরাজের সহিত রোহিলাদিগের যুদ্ধ হয়। তৎপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দের দ্বিতীয়াঁ সন্ধিতে ঐ স্থান পুনরায় ইংরাজের অধিকৃত হয়।

২ উক্ত জেলার একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ১০৫১ বর্গ মাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৭৫৮ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা ২০° ৬ ৪৫ উ: এবং দ্রাঘি ৭৭° ১১ পূ:। বছপ্রাচীন কালে বৎস নামক জনৈক ঋষি এই নগর স্থাপন করেন। তাঁহার নামান্থসারে এই স্থান বচ্ছ-শুলিন্ নামে থ্যাত ছিল। এই নগরের বহির্ভাগে পদ্মাতীর্থ নামে একটা পুণ্যসলিলা পুষ্করিণী আছে। প্রবাদ বাস্থিকি নামক জনৈক রাজা এই পুষ্করিণীতে স্নান করিয়া কুষ্ঠরোগ হইতে মুক্ত হন। সেই মাহাত্ম্য জন্য এখনও অনেকে ঐ স্থানে স্নান করিতে আইসে। খুষ্ঠীয় ১৭শ শতাব্দে বাসিমের দেশমুখ্যণ মোগল সমাটের নিকট হইতে বছ ভূমি ও রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। নাগপুরের ভোঁদ্লেগণের পর এখানে নিজামরাজ সৈন্থাবাস ও টাঁকশাল স্থাপন করেন। ভোঁদ্লে-সেনানী ভবানী কালু প্রতিষ্ঠিত বালাজীর মন্দির ও পুষ্করিণী এখানকার দেখিবার জিনিস।

ৰাসিল্ ( আরবী ) উপন্থিত, আসা। ২ সাক্ষাৎ হওয়া। বাস্থলী, বিশালাক্ষী দেবীর চলিত নাম। বাঙ্গালার নানাস্থানে এই দেবমূর্ত্তি পূজিত হইয়া থাকেন। [ বিশালাক্ষী দেখ। ]

বাসোদা, মধ্য ভারতের ভোপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। ভূ-পরিমাণ ২২ বর্গমাইল। এখানকার সামন্ত-গণ পাঠানবংশীয় ও নবাব উপাধিধারী। ২ উক্ত রাজ্যের রাজধানী। অক্ষা ২৩° ৫০ ° ৫০ ° উঃ এবং জাঘি ° ৭৭° ৫৫ ° পূঃ। ১৮১৭ খুষ্টান্দে সিন্দিয়ারাজ এই রাজ্য নিজ অধিকারভূক্ত করেন। পরে ইংরাজগণ উহার পুনক্ষরার করিয়াছিলেন।

বাসোলি, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটী ভূভাগ ও তদ্দেশের একটী নগর। হিমালয়ের দক্ষিণ-পাদমূলে ইরাবতী-নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ৩২° ৩১´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৫° ২৮´ পূ:। এই স্থান ১৭২৫ খুপ্তাব্দে শিখদিগের অধীন হয়।

বাস্ত ( ত্রি ) বস্ত বা ছাগসম্বনীয়। ( মহু ২।৪১ )

বাস্তায়ন ( পুং ) বন্তের গোত্রাপত্য। ( পা ৪৪।১।১১০ )

বাহ (পুং) বাহুরের প্ষোদরাদিয়াৎ সাধুঃ। বাহু।

"অকারান্তোহিপ বাহশলো ভুজবাচকঃ, যথাচ বাহোহশ্ব-ভুজয়োঃ পুমানিতি দামোদরঃ," (উজ্জ্লদ° ১০১৮) বাহট (পুং) একজন গ্রন্থকার। মল্লিনাথ রঘুবংশটীকার ইহার নামোলেথ করিয়াছেন।

বাহড (দেশজ) তুফান।

বাহর দেও, রণস্তম্ভগড়ের প্রবলপরাক্রান্ত জনৈক হিন্দু রাজা।
১২৫০ খুষ্টান্দে উলঘ খার বিরুদ্ধে তিনি কএকবার ঘোরতর
যুক্ত করিয়াছিলেন।

दाञ्च ( ११ की ) वाह। ( अक् राजनार )

ষাহবা ( হিন্দী ) বিশ্বর বা উৎসাহস্কতক বাক্র।

বাহলি, পঞ্জাব প্রদেশের বসহর রাজ্যের অন্তর্গত একটী গিরি-গ্রেণী। ইহার উচ্চ শিথর অন্ধা° ৬১° ২২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৭° ৪২´পূঃ। এই পর্বতের উপরে একটী হুর্গ এবং বাহলি-লগরে রামপুর ও বসহররাজের গ্রীম্মাবাস আছে। নৌষড়িখোলা মদী ইহার পাদস্য দিয়া প্রবাহিত।

বাহবি (পুং) বাহুর গোতাপত্য ( আশু<sup>°</sup> গৃ<sup>°</sup> এ৪।৪)

বাহা (জী) বাছ-টাপ্। বাছ। "টাবজোহণ্যরং বাছর্বাহা ভুজাভুজঃ, স্থবাহা ইতি বাসবদন্তায়াং স্থবর্শ্লেষঃ।"(উচ্ছল ১।১৮)

বাহাত্তর ( দেশজ ) দাসগুতিসংখ্যা, ৭২।

বাহাত্তরভার (দেশজ ) মৌলিক করিইভেদ। কার্ডদিগের মধ্যে ৭২ ঘর সাধ্যমৌলিক। [কার্ড্ড শব্দ দেখা।]

বাহাতুর (পারসী) ১ বীর, সাহসী। অধুনা রাজকীয় কর্মচারী ও অক্সান্ত সম্রাস্ত ব্যক্তিদিগকে গবর্মেন্ট ইইতে 'বাহাতুর'
এই উপাধি দেওয়া হইয়া থাকে।

বাহাত্র থাঁ, (বাহাত্র থান্-ই-শেবানী)— দিল্লীধর অকবরের প্রসিক সচিব থান্ জমানের কনিছ লাতা। ইহার প্রকৃত নাম মহম্মদ সৈয়দ। ছমায়ুনের পারস্থ হইতে প্রত্যাগমনকালে তিনি বাহাত্রকে দাবরের শাসনভার দিয়া যান। কিছুদিন পরেই বাহাত্র বিদ্রোহী ইইয়া কান্দাহার অধিকার করিবার চেষ্টা করেন। থেলাতের শাহমহম্মদ থাঁ তথন কান্দাহারের সেনা-পতি। তিনি পারস্থপতির নিকট সাহায্য প্রার্থনা করেন। কতকগুলি কাজলবাস বাহাত্রকে আক্রমণ করিয়াছিল,—তিনি প্রাইয়া আয়রকা করিয়াছিলেন।

বাহাত্রের আচরণে দিলীশ্বর তৎপ্রতি অতিশর বিরক্ত ইইয়াছিলেন। অকবর স্বীয় রাজ্জের ২য় বর্ষে মানকোট অধিকার
করেন। এই সময় বৈরাম খাঁর অমুরোধে বাদশাহ বাহাত্রকে
কমা করেন। বাহাত্র মূলতান জায়নীর পাইয়াছিলেন। পরবর্ষে মালব-জয়কালে তিনি বাদশাহ-সৈত্তের যথেপ্ট সাহায্য
করেন। বৈরামের পতন হইলে মাছম-অনগার চেষ্টার্ম বাহাত্রর
'বকীল' ও এটাবা সরকারের শাসনকর্তা হইয়াছিলেন। খান্জমানের বিজোহকালে তিনিও লাতার সহিত যোগদান করিয়াছিলেন। এই অপরাধে তিনি অকবরের আদেশে বন্দী ও
শাহ্রাজ খান্ কফুর হস্তে নিহত হন। তাঁহার লাতার স্থায়
ভিনিও একজন পণ্ডিত ছিলেন।

বাহাত্তর খান্, খানেশের একজন অবিপতি। ফরুধিবংশীয় রাজা আলীখানের পুত্র। রাজা আলীখা অকবরের হইয়া দাক্ষিণাত্য-নরপতিগণের সহিত বোরতর যুক্ত করিয়াছিলেন, তাহাতেই তিনি শক্রকরে নিহত হন। এ সময়ে বাহাত্র খান্ আসীরগড়ে বন্দী ছিলেন। উচ্চ ঘরে জন্ম হইলেও তাঁহার অদৃষ্টে স্বথশান্তি ভগবান্ লেখেন নাই, তিনি ৩০ বর্ষকাল বন্দিছভোগ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর তিনি ১৫৯৬ খুষ্টান্দে রাজা হইলেন বটে; কিন্তু স্বশিক্ষার অভাবে ও নির্দ্ধিতার ফলে তিনি দিল্লীখরের অধীনতা স্বীকার করিতে পারিলেন না। অবশেষে দিল্লীসৈক্ত আদিয়া একএকটী ক্ষুদ্রুদ্ধের পর আসীরগড় অধিকার করিল। বাহাত্র খান্রাজ্য হারাইলেন।

বাহাতুর খান্, অরপজেবের একজন প্রিয়া সেনাপতি। ইনিই দারশেকোকে সপুত্র বন্দী করিয়া অরঙ্গজেবের নিকট উপস্থিত করিয়াছিলেন।

বাহাতুর খাঁ, বেহারের জনৈক শাসনকর্তা, ইনি স্বীয় পিতার মৃত্যুর পর আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষিত করেন। দিলীখন ইত্রাহিম লোদীর রাজস্বকালে ১৫২৫ খুষ্টাব্দে দলবল সংগ্রহপূর্বক তিনি উপর্যুপরি কএকটী যুদ্ধে দিল্লী-সৈত্যকে পরাভূত করিয়া শন্তলপ্রদেশ পর্যান্ত স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

বাহাতুর থাঁ সিস্তানী, মালবরাজ আবহুলা থাঁ উজবেগের জনৈক সহকারী সর্লার। ১৫৬৬ খুষ্টাব্দে স্মাট্ অকবর উজ-বেগ-বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন, মালবরাজের সহকারী সর্লারেরা উপায়ান্তর না দেখিয়া মোগল সমাটের পদানত হইল; কিন্তু বাহাতুর থাঁ সদলে ধমুনা পার হইয়া অন্তর্কেদী মধ্যে মোগল-সেনাপতি মীর মইজ উল্মুল্ককে আক্রমণ করিলেন। মোগল-সেলাপতি মীর মইজ উল্মুল্ককে আক্রমণ করিলেন। মোগল-সেলাপতি মীর মইজ উল্মুল্ককে আক্রমণ করিলেন। তৎপরে থাঁ জমানের বিদ্যোহ দমনার্থ অকবরশাহ গাজিপুর অভিমুখে অগ্রসর হইলে বাহাতুর থাঁ স্কমেতা থর্ক করিবার জন্ত্র করিলেন। অকবর বাহাতুর থাঁর ক্ষমতা থর্ক করিবার জন্ত্র জৌনপুরে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। সমাটের আগমনে ভীত ইইয়া বাহাতুর বারাণসীতে পলাইয়া গেলেন এবং তথা হইতে সমান্টের অধীনতা স্বীকার করিয়া ক্ষমা ভিক্ষা করিয়াছিলেন।

বাঁহাছুর গিলানী, দান্ধিণাতেটর বান্ধনী রাজবংশের অবঃপতন সময়ে (১৪৭৩-১৪৮৯) ধ্বন বিজাপুর, জুন্নর প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তাগণ স্বস্থ প্রভাব বিস্তার করিয়া স্বাধীনতালাত ও স্বতন্ত্র রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিতেছিলেন, তথন কোষণপ্রদেশের শাসনক্তা বাহাত্র গিলানীও স্বাধীনতালাতের চেষ্টা পান। তিনি বিজোহী হইয়া বেলগাঁও ও গোয়া অধিকার করেন।
শঙ্খেরে নিজ রাজপাট স্থাপন করিয়াই তিনি ১৪৮৯ খুপ্তানে
মিরাজ ও জামথণ্ডি জয় করিলেন। তৎপরে কোরুণ উপকূলে
নোসেনা রক্ষার জয় চেপ্তা করায় ১৪৯০ খুপ্তানে স্থলতান মার্কুদবেগের উল্পোগে বিজাপুররাজ যুস্তফ আদিল খা মার্কুদ শাহের
সাহাযে গিলানী মিরাজে পরাজিত ও নিহত হন। জামথণ্ডি
ও শঙ্খেরর মার্কুদশাহের হস্তগত হইয়াছিল। বেলগাম
প্রভৃতি তাঁহার সম্পত্তিসমূহ জৈন্-উল্মুল্ককে প্রদন্ত হয়।

ৰাহাত্ত্র থাঁ নাহর, রাজপুতনার অন্তর্গত মেবাত প্রদেশের খাঁজাদা-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। তৈম্রের দিলী আক্রমণের পুর্ব্বে ও পরে তিনি দিলীরাজদরবারে বিশেষ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন। সমাট ফিরোজশাহ তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া তাঁহাকে নাহর উপাধি দেন। ফিরোজাবাদের ৩০ ক্রোশ দক্ষিণে পর্বতপাদমূলস্থ কোটিলা নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল। এই নগররকার জন্ম পর্বতোপরি তিনি একটা হুর্গ নির্মাণ করাইয়াছিলেন। ১০৮৯ খুপ্তাব্দে (৭৯১ হিঃ) তিনি ফিরোজাবাদ অধিকার করেন। পরে রাজপুত্র আবুবকরের সাহায্যে তিনি দিল্লীখন মহম্মদ শাহকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া আবুকে রাজপদে অভিষিক্ত করেন; কিন্তু মহম্মদ পুনরায় দিলীসিংহাদন উদ্ধার করিতে দমর্থ হইলে আবু বক্র পরাভূত হইয়া মেবাতে বাহাতরের নিকট আশ্রয়লাভ করেন। ৭৯৩ হিঃ মহমদ মেবাত আক্রমণপূর্বক বাহাত্রকে পরাস্ত ও আবু-वकत्रक वन्नी कतिया नहेयाहितन। वाहाइन नाहत कमा প্রার্থনা করায় স্থলতান রাজবেশ প্রদানে তাঁহার সন্মান রক্ষা করিয়াছিলেন। ৭৯৫ হি: (১৩৯৩ খুষ্টাব্দে) বাহাছর পুনরায় দিল্লীখার পর্যান্ত লুগুন করেন। ইহাতে মহমাদ ক্রন্ধ হইয়া মেবাত আক্রমণ ও কোটিলা অধিকার করিলেন। ( এই যুদ্ধ-সংবাদ কোটিলার জুন্মা মস্জিদের শিলাফলকে বর্ণিত আছে।) বাহাত্র খাঁ ঝরকা ফিরোজপুরে পলাইয়া যান। স্থলতান भाषान जानां जेनीत्नत त्राज्य नभरत, छिनि निल्ली धर्मत त्रका-कार्या नियुक्त हिलन। 🖫 नमप्त रहेरा मृज्यकान পर्याष्ठ তিনি রাজ্যসংক্রান্ত বহুবিষয়ে লিপ্ত থাকিয়া সাধারণের নিকট বিশেষ প্রতিপত্তি লাভ করেন।

প্রবাদ, বাহাছর নাহর তাঁহার হিলুধর্মাবলম্বী শশুর রাণা জম্বাদ কর্তৃক নিহত হন। তদীয় পুত্র আলাউদ্দীন খাঁজাদা নাতামহকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইয়াছিলেন। কোটলার জুন্মা মদ্জিদে এখনও বাহাছরের সমাধিমন্দির বিদ্যমান আছে। ইনি আলবারের ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্বস্থ বাহাছরপুর নগর স্থাপন করেন।

বাহাতুরগঞ্জ, উ: পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর।

বাহাজুর্থেল, পঞ্চাবপ্রদেশের কোহাট জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। অক্ষা ৩৩° ১০ ৩০ উ: এবং দাদি ৭০° ৫৯ ১৫ পু:। ইহার দক্ষিণদিম্বর্তী পর্কাত শ্রেণীতে সৈদ্ধব লবন পাওয়া যায়। ঐ লবণখনির জন্ম এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। কাব্ল, বলুচিম্থান, দেরাজাত, সিদ্ধু ও ভারতবর্ষের প্রায় প্রত্যেক নগরেই এই লবণ বিক্রেয়ার্থ সানীত হয়।

বাহাতুর গড়, পঞ্চার প্রদেশের রোহতক জেলার অন্তর্গত একটা নগর। পূর্ব্বে ইহা একটা ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্যের রাজ্যধানী ছিল। অক্ষা° ২৮° ৪০ ° ৩০ ° উ: এবং দ্রাঘি° ৭৩° ৫৭ পূ:। পূর্ব্বে এই নগর সরকাবাদ নামে পরিচিত ছিল। ১৭৫৪ খুষ্টাব্দে মোগল-সমাট্ ২য় আলমগীর ২৫ খানি প্রাম সমেত এই নগর বাহাত্তর খাঁ নামক জনৈক বনুচ সন্দারকে দান করেন। উক্ত সেনানী একটা তুর্গ নির্মাণ করাইয়া এই-স্থানকে স্থনামে অভিহিত করিয়াছিলেন। ১৭৯০ খুষ্টাব্দে সিন্দিয়ারাজ এইস্থান অধিকার করেন। ১৮০০ খুষ্টাব্দে সজ্জাবরর নবাবভাতা ইস্মাইল খা লর্ড লেকের অন্তর্গ্রহে এই স্থানের শাসনভার প্রাপ্ত হন। উক্ত নবাববংশ এথানে ১৮৫৭ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। শেষ নবাব বাহাত্তর ঝঙ্গু ইংরাজ বিপক্ষে সিপাহীবিদ্রোহে যোগদান করায় এইস্থান তাঁহার শাসনভাত করা হয়। পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদ এখনও বিদ্যমান আছে।

বাহাতুর নিজামশাহ, দাকিণাত্যের আক্দনগরস্থ নিজামশাহী রাজবংশের ( ১০ম ) শেষ রাজা। তিনি নিজাম উল্মূল্ক উপাধি ধারণ করেন। ১৫৯৫ খুষ্টান্দে তদীয় পিতা ইব্রাহিম নিজামশাহের মৃত্যুর পর আন্ধাননগরের সিংহাদন কইয়া গোল-বাঁধে। বাহাত্ত্র অকবরপুত্র মুরাদকে আপনার সাহায্যার্থ আহবান করেন। মুরাদ উপনীত হইলে তিনি নগররক্ষার ভার চাঁদবিবি ও নাশির খাঁর হস্তে সমর্পণ করিয়া গোলকুতা ও বিজাপুররাজের সাহায্য প্রার্থনা করিলেন। এদিকে সমাট-পুত্র মুরাদ আহ্মদনগর অবরোধ করিয়া বসিলেন। বীরোচিত সাহসে ভর করিয়া চাঁদবিবি রমণীকুলের মুখোজ্জল করিয়াছিলেন ৷ কিছুতেই অবগুঠনবতী চাঁদবিবিকে পরাস্ত করিতে সমর্থ না হওয়ায় এবং বিজ্ঞাপুর ও গোলকুণ্ডা-সৈত্ত রণক্ষেত্রে উপস্থিত হওয়ায় মুরাদ সন্ধি করিলেন। এই সন্ধিসর্তে তিনি চাঁদবিবির নিকট হইতে কিছু টাকা ও বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৫৯৬ খুষ্টাব্দে সন্ধিপত্রাত্মসারে বাহাত্রশাহ চাবন্দের কারাগার হইতে আনীত হইলেন া চাঁদবিবি বিশেষ অনিচ্ছা

শাবেও ভাষাকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন; কিন্ত নিজ প্রিয়ামাত্য মহম্মদ থাঁকে মন্ত্রিপদে নিয়োজিত করিয়া স্থলতানা বড়ই নির্জ্ব জিতার কার্য্য করিয়াছিলেন। মহম্মদের ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে চাঁদের প্রভূত্ম হ্রাস হইতেছিল। উক্ত বৎসরে মহস্মদের দমনার্থ ইব্রাহিম আদিলশাহ চাঁদের প্রার্থনামত সোহেল-প্রাকে সৈত্যসহ প্রেরণ করেন। চারিমাস ছ্র্যাবরোধের পর সহম্মদ স্থলতানার পদাশ্র লইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে নেহঙ্গ বাঁ মন্ত্রী হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন।

১৬০০ খুষ্ঠাব্দে মোগলদৈত আক্ষদনপর জয় করিয়া বাহাত্রকে সপরিবারে গোয়ালিয়র-ত্র্বে আবদ্ধ রাখেন, এখানেই
তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তাহার পর ত্একজন নামে মাত্র
রাজা হইয়াছিলেন।

ি চাঁদবিবি, অকবর ও নিজামশাহী শব্দ দেও। ]
বাহাতুরপুর, আসাম প্রদেশের প্রীহট জেলার অন্তর্গত একটা
গণ্ডগ্রাম। নিম বরাকনদীতটে মাননদীর মোহানার সমীপদেশে
অবস্থিত। অকা° ২৪° ৪৫´ উ: এবং ক্রাম্বি° ৯২° ১৩´ ৪৫´
পুঃ। এখানে ধান্তাদির সামান্ত বাণিজ্য আছে।

বাহাতুর শাহ, বজের জনৈক আফ্গান শাসনকর। মাস্দ্ শাহের পুত্র। ৫ বৎসর স্বাধীনভাবে রাজত্বের পর তিনি ১৫৪৯ খুষ্টান্দে সেলিম শাহ কর্তুক রাজ্যন্ত হন।

বাহাতুর শাহ, ( ব্লভান ) গুজরাতের শাসনকর্তা। ২য় মুজ:ফর শাহের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার মৃত্যু সমরে জৌনপুরে অবস্থিত থাকায়, তদীয় কনিষ্ঠ ভ্ৰাতা মান্দ্ৰদ শাহ জ্যেষ্ঠ সিকে-ন্দর শাহকে হত্যা করিয়া রাজা হন। বাহাতুর এই সংবাদে স্বরাজ্যে প্রত্যার্ত্ত হইয়া মান্ধ্যকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৫২৬ খুষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিরোহণ করেন। ১৫৩১ খুষ্টাব্দে তিনি মানব জয় করিয়া তথাকার রাজা স্থলতান ২য় মাল্লুদকে বন্দী ও হত্যা করিয়াছিলেন। ১৫৩৬ খুষ্টাব্দে সমাটু ভুমাযুন কর্তৃক তিনি মালবে পরাঙ্গিত হন এবং সম্রাটের হস্তে সীয় শালব রাজ্য সমর্পণ করিয়া কান্বে অভিমুখে পলায়ন করেন। এখানে আদিয়া তিনি শুনিলেন যে, দীউদ্বীপের অনতিদূরে এক-থানি য়ুরোপীয় বহর অবস্থান করিতেছে। তিনি তাহাদের নোসেনাপতিকে হত্যামানসে সদৈত্যে তদভিমুখে অগ্রসর হই-লেন। এখানে পর্ত্ত গীজদিগের অস্ত্রাঘাতে তিনি হতচেতন হইরা সমুদ্রের শীতলক্রোড়ে ১৫৩৭ খুষ্টাব্দে সমাধি লইয়াছিলেন। २०भ वर्ष वश्राप्त नामगिषकाती हहेता जिनि . ১১ वर्षकान রাজত্ব করেন; স্থতরাং ৩১ বৎসরেই এই যুবককে জীবলীলা শেষ করিতে হয়।

ৰাহাত্তর শাহ ১ম, (শাহ আলম্ বাদশা) মোগল-স্মাট ১ম

আলমণীরের দিতীয় পুতা। আমীর তৈমুর হইতে দাদশ পুরুষ অধস্তন। (১০৫০ হিঃ) বুহানপুরে তাঁহার জন্ম হয়। তিনি যুব-রাজ মুয়াজিম বা কুতব উদ্দীন্ শাহ আলম নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। ১১১৪ হিঃ, তদীয় পিতার আন্ধদাবাদে মৃত্যুর সময় তিনি কাবুলে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহার কনিষ্ঠ প্রাতা আজম শাহ অবসর পাইয়া রাজধানীতে আপনাকে ভারত সামাজ্যের অধী-শ্বর বলিয়া ঘোষণা করিলেন। ওদিকে যুবরাজ মুয়াজমও কাবুলে থাকিয়াই বাহাছর শাহ নাম গ্রহণপূর্কক রাজমুকুট শিরে ধারণ করিয়াছিলেন।

প্রকৃত রাজদণ্ড লইয়া উভয় লাতায় বিবাদ বাঁধিল। উভয়
পক্ষের সাজ সরঞ্জম হইতে লাগিল। আগ্রার সমীপবর্ত্তী
ধৌলপুরে উভয় পক্ষীয় সেনা সমবেত হইয়া ১১১৯ হি: ঘোরতর মুদ্ধে রাজপুত্র আজম ও তাঁহার ছই পুত্র বেদার বথং ও
বালাজার মৃত্যু হয়। তৎপরে তিনি রাজদণ্ড গ্রহণ করিয়া
৫ বংসরকাল রাজ্য শাসন করেন। উজীর মুনাইম খা প্রভৃ
তির সাহাব্যে তিনি দিল্লী, আগ্রা, ঘোধপুর, উদয়পুর প্রভৃতি
রাজ্য হস্তগত করেন। 'শাহ আলম বাহাছরশাহ' নামে তিনি
মুদ্রাক্ষন করিয়া খুংবা পাঠ করান। তাঁহার রাজ্বত্বের দিতীয়
বংসরে রাজপুত্র মহম্মদ কামবক্স স্বীয় অধিকারচ্যুত হন।
ইহাতে জুলফিকার খার প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায় এবং তাঁহার
যত্তে মহারাষ্ট্রপতি সরদেশমুখী লইবার জন্ত আবেদন করেন।

তাঁহার রাজত্বের তৃতীয় বর্ষে (১১২১ হিঃ) গুরু গোবিন্দের মৃত্যুতে উত্তেজিত হইয়া শিখগণ বান্দার অধীনে বিদ্রোহী হর, কিন্তু থাঁ থানানের যত্নে পঞ্জাবপ্রদেশে শাস্তি হাপিত হইয়াছিল। পাঁচবৎসর রাজত্বের পর বাহাহর শাহ ৭১ বৎসর বয়সে লাহোরনগরে দেহত্যাগ করেন। থাজা কুতব উদ্দীনের কবরের পার্ষে তাঁহার সমাধি হর। ঐ সমাধিমন্দির 'খুল্দ মঞ্জিল' নামে খ্যাত। তাঁহার চারি পুত্রের মধ্যে জাহান্দর শাহ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করেন।

বাহাতুরশাহ ২য়, দিলীর শেষ মোগল সমাট। ইহার পূর্ণ নাম—আবুল মুজঃফর সিরাজ উদ্দীন মহম্মদ বাহাছর শাহ। ২য় অকবর শাহের মৃত্যুর পর তিনি ১৮৩৭ খুষ্টাব্দে পিতৃ সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁহার মাতার নাম লালবাল। ১৭৭৫ খুষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম হয়।

দাক্ষিণাত্যে মহারাষ্ট্রশক্তির অভ্যুথানে মোগলবল দিন দিন অবসন্ন হইতেছিল। বাহাত্ত্র মহারাষ্ট্রহস্তে ক্রীড়াপুত্তলীর ন্যায় ছিলেন। কবির ভীক্ষতাই স্বভাবসিদ্ধ। তিনি পারস্ত ভাষায় একজন অদ্বিতীয় পণ্ডিত ছিলেন। উর্দ্দু কবিতা লেখার জন্ত তিনি বিদ্বৎসমাজ হইতে 'জাফর' উপাধি লাভ করেন। ভাঁহার রচিত দিবান্ অনেক পাওয়া যায়। কবিষরদে নিমজ্জিত থাকিয়া তিনি রাজকীয় সকল কার্যাই ভুলিয়া যাইতেন। সিপাহীযুদ্দের সহযোগিতা ভিন্ন তাঁহার জীবনে আর বিশেষ যুদ্ধবিগ্রহের উল্লেখ পাওয়া যায় না। ১৮৫৭ খুষ্টান্দের সিপাহীযুদ্দের তিনি নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। সিপাহীযুদ্দের অবসানে ১৮৫৮ খুষ্টান্দে তিনি ইংরাজের নজরবন্দী হইয়া কলিকাতায় আনীত হন। পরে তথা হইতে মেগেরা জাহাজে ( H. M. S. Megera ) আরোহণপূর্বাক তিনি সপরিবারে রেঙ্গুন নগরে নজরবন্দীরূপে অবস্থানার্থ আগমন করেন। নিজ ভরণপোষণের জন্ম তিনি ইংরাজ গবর্মেন্টের নিকট মাসিক লক্ষটাকা বৃত্তি পাইতেন। এখান হইতেই ভারতে তৈমূরবংশের রাজ্য লোপ হয়। তদীয় পুত্র মীর্জা মোগল ও মীর্জা থাজা স্থলতান এবং পৌত্র মীর্জা আৰু বক্র বিজ্ঞোহে যোগদান করায় ইংরাজ কর্তৃক খুত ও নিহত হন। বিজ্ঞোহের সময় বাহাত্র শাহ স্থনামে মুলা প্রচলিত করিয়াছিলেন।

বাহাতুর সিংহ রাও, অন্তর্কেনীর গুর্জরবংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। মাসেরা ও কোএল প্রদেশ তাঁহার অধিকারভূক্ত ছিল। তিনি বিনাদোষে নবাব সফ্দর জঙ্গের উচ্ছেদ সাধন করার সমাট ইহার প্রতিবিধান জন্ম স্থামল্ল জাটকে প্রেরণ করেন এবং সেই সঙ্গে তাঁহার রাজ্য সম্পত্তি কাড়িয়া লইতে আদেশ দেন। ১৭৫০ খুষ্টাব্দে জাটরাজ তাঁহাকে যুদ্ধে পরাস্ত ও নিহত করিয়া তাঁহার রাজ্য কাড়িয়া লন। স্থলনচরিতকাব্যে এই বিবরণ বিস্তারিতভাবে বর্ণিত আছে।

বাহাতুর শাহ, আন্ধানাবাদের শেষ মুসলমান রাজা। ১৬০৯ খুষ্টাব্দে তিনি মোগলদিগের নিকট হইতে স্থরাট কাড়িয়া লইতে চেষ্টা করেন; কিন্তু মোগলদৈগ্রের নিকট পরাভূত হইয়া পড়েন। ইহার অধিকারকালে ইংরাজগণ আন্ধানাবাদে বাণিজ্য করিতে অমুমতি পাইয়াছিলেন।

বাহাবা, (নেশজ) > বিশ্বয় বা উৎসাহস্থচক বাক্য। ২ সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এথানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেসন আছে।

বাহাবলপুর, পঞ্জাবপ্রদেশের অন্তর্গত একটা সামস্ত রাজ্য।
ইংরাজ গবর্মেন্টের পলিটিকাল এজেন্টের শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১৫ হাজার বর্গমাইল, তন্মধ্যে ১৮৮০ বর্গমাইল স্থান
মক্রদেশ। ইহার উত্তরপশ্চিমে সিন্ধু ও শতক্রনদী প্রবাহিত।
এই রাজ্যের মধ্যভাগের প্রায় ২০ মাইল স্থান অধিত্যকা ভূমি।

বাহাবলপুর নগরে লুঙ্গী, স্থফি প্রভৃতি রেশমীবস্ত্র বয়নের কারবার আছে। নীল, তুলা ও ধান্তাদি শস্তই এখানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। স্থানীয় চাষ্বাদের স্থবিধার জন্ম নানাস্থানে খাল কাটা হইয়াছে। ইণ্ডাস্ ভেলী ষ্টেট রেলওয়ে এই রাজ্য দিয়া বিস্থৃত আছে।

দ্রানী-সামাজ্যের উচ্ছু অলতা ও শাহ স্থজার কার্লি হইতে পলায়ন সময়ে এখানকার রাজবংশের পূর্ব্বপুরুষ সিন্ধুপ্রদেশ হইতে আসিয়া এখানে স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে আরম্ভ করেন। পঞ্জাবে রণজিত সিংহের অভ্যাদয়ে ভীত হইরা, এখানকার নবাব বহাবল খা ইংরাজের আশ্রম প্রার্থনা করেন। কিন্তু ইংরাজগণ তাঁহাকে আশ্রয় দিতে প্রতিশ্রুত হন নাই। ১৮০৯ খুষ্টাব্দে লাহোরের সন্ধিতে রণজিৎ শতক্রের দক্ষিণ সীমান্ত-ৰ্গত স্থানসমূহে অধিকারী থাকিতে বাধ্য হন। ১৮৩৩ খুষ্টাব্দে বাণিজ্য-ব্যপদেশে ইংরাজগণ নবাবের সহিত সন্ধি করেন। পুনরায় ১৮৩৪ খুষ্টাব্দে শাহ স্ক্রজার কাব্দুলিসিংহাসনারোহণ-কল্পে বাহাবলপুররাজের সহিত ইংরাজ গবর্মেণ্টের রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। ঐ সন্ধিপত্তে লিখিত হয় যে, গ্রুমেণ্ট বিপদে আপদে নবাবের সহায়তা করিবেন এবং নবাবও আব-শ্রকমতে ইংরাজের অধীন থাকিয়া ইংরাজবৈরীর সহিত যুদ্ধে ব্যাপত থাকিবেন। নবাববংশধরগণ এথানকার একমাত্র অধি-কারী থাকিবে। গ্রমেণ্ট শাসন সম্পর্কে কোনবিষয়ে হস্ত-ক্ষেপ করিবেন না।

প্রথম আফ্ গান্যুদ্ধে তিনি ইংরাজপক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিলেন। ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে মূলতান-যুদ্ধে তিনি সেনানী সর্ হার্বার্ট এডওয়ার্ডিসের সহযোগে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ গবর্মেন্ট হইতে তিনি স্কুলকোট ও ভৌঙ্গপ্রদেশ এবং যাবজ্জীবন লক্ষটাকা বৃত্তি প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ইচ্ছামুসারে তয় পুত্র রাজা হন; কিন্তু তাঁহায় জ্যেষ্ঠ লাতা তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ইংরাজাশ্রম লাভ করিয়া ঐ তয় পুত্র বাহাবলপুরের রাজ্য হইতে বৃত্তিপ্রাপ্ত হন। ইংরাজের নিকট প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করায় তিনি লাহোরছর্কে আবদ্ধ হন। এখানে ১৮৬২ খুষ্টাব্দে তাঁহার প্রাণবিয়োগ হয়।

জ্যেষ্ঠের যথেচ্ছাচার ও উৎপীড়নে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রকাগণ ১৮৭৩ ও ১৮৬৬ খৃষ্টান্দে বিদ্রোহী হয়। নবাব বীরোচিত সাহসে গৃষ্ট বারই বিজোহীদিগকে উপযুক্ত শিক্ষা দিয়াছিলেন। ১৮৬৬ খৃষ্টান্দে ষড়যন্ত্রকারীরা বিষপ্রয়োগে তাঁহার নিধনসাধন করে। তাঁহার মৃত্যুতে তাঁহার চারিবর্ষ বয়ক্ষ পুত্র সাদিক মহম্মদ খাঁ রাজা হন। বালক রাজার রাজত্বে এবং পূর্ব্ব বিজোহে রাজ্যনধ্যে বিশেষ উচ্চ্ অলতা উপস্থিত হয়। ইংরাজ গবর্ণমেন্ট রাজ্যনাশের আশক্ষায় সহস্তে বালকের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে আরম্ভ করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টান্দে নবাবপুত্র সাবালক

হইলে ইংরাজরাজ তাহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করিয়াছিলেন। ১৮৭৮-৮০ খুষ্টাব্দের আফ্গান যুদ্ধ সময়ে এই নবাব
অর্থ ও সৈন্তবলে ইংরাজের বিশেষ সহায়তা করেন। ইহারা
ইংরাজরাজের নিকট ১৭টা মানস্থাক তোপ পাইয়া থাকেন।
ইংরাজ গবর্মেন্টকে কোনরূপ রাজস্ব দিতে হয় না। ইহাদের
সেনাবল ১২টা কামান, ১০০ কামানবাহী, ৩০০ অশ্বারোহী ও
প্রোয় ২॥০ হাজার পদাতিক।

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের রাজধানী। শতক্র নদীর ১ ক্রোশ
দূরে অবস্থিত। অক্ষা ২৯° ২৪ উঃ এবং দ্রাঘি ৭১° ৪৭ পূ:।
এই নগরের চারিধার মৃৎপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত। এখানকার
নবাবপ্রাসাদই দেখিবার জিনিস। রাজপ্রাসাদের ছাদ হইতে
বিকানিরের বহুক্রোশব্যাপী মহদেশ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

বাহাত্রী (পারদী) বীরম্ব। বাহাত্রের কার্য।
বাহাত্রীকাঠ (দেশজ) বৃহৎ কার্চভেদ।
বাহানা (পারদী) > ছল, ওজর। ২ বায়না, র্থা চাওয়া।
বাহার (পারদী) > বদস্তকাল। ২ সৌন্দর্যা, চটক।
বাহাল্ (পারদী) > কার্য্যে নিযুক্ত। ২ পূর্ব্যাবস্থা।

বাহাবাহবি ( অব্য ) বাহভিবাহভিঃ প্রবৃত্তং যদ্যুদ্ধং তৎ। বাহদারা পরস্পর যুদ্ধ। ( মুগ্ধবোধব্যা° )

বাহিক, ইর্মবতী নদীর আপগাশাথাপ্রবাহিতপ্রদেশবাদী প্রাচীন-জাতিবিশেষ। মহাভারতে লিখিত—বাহিক নামক দস্তার বাসস্থান বিতস্তাতীরভূমি বাহিক দেশ বলিয়া কথিত।

বাহির (দেশজ) বহিস্।

বাহির্ফট্কা (দেশজ) রুথা আড়ম্বর। বাহিরেদিক (ত্রি) বেদীর বাহিরে স্থিত।

বাহিরেদিক ( ত্রি ) বেদীর বাহিরে স্থিত।
বাহীক ( ত্রি ) ১ বহিদ্। ২ বাছ। ৩ পঞ্চনদের লোকসম্বন্ধীয়।
বাল্ ( পুং স্ত্রী ) বাধতে শত্রুনিতি বাধ ( অর্জিদৃশিকমামিপংসিবাধামৃজিপশিতৃক্ধুক্ দীর্ঘহকারশ্চ। উণ্ ১৷২৮) ইতি কুপ্রত্যমোহস্তম্ম হকারাদেশশ্চ। কক্ষাগ্রস্থলাগ্রভাগ পর্যান্ত অবয়ব বিশেষ,
কক্ষ অবধি অঙ্গুলির অগ্রভাগ পর্যান্ত অবয়ব। পর্যান্ত্র—অৢজ,
প্রবেষ্ট, দোষ, বাহু, দোষ্। (শক্রর্জা) বৈদিক পর্যান্ত্র—আয়তী,
চ্যবনা, অনীশূ, অপ্লবানা,বিনংগ্সৌ, গভন্তী,কবমৌ, বাহু, ভূরিজৌ,
ক্রিপন্তী, শক্রী, ভরিত্রে। (বেদনিঘন্টু ২ অঃ) নৃপত্বস্তক
বাহুলক্ষণ—"নির্মাংসৌ চৈব জন্নাল্লী প্রিষ্টো চ বিপুলৌ ভুজৌ।
আজারুলন্বিনৌ বাহু বৃত্রো পীনৌ নৃপেশ্বরে॥"(গরুড়পুণ ৬৬ অঃ)
২ কুপরের অধোভাগ।

বাক্ক (পুং) নলরাজা। পর্য্যায়—পুণ্যশ্লোক, অশ্ববিদ্, নৈষধ।
[ দময়স্তী ও নল দেখ।] ২ কৌরব্যকুলোম্ভব নাগভেদ।
( ভারত ১।৫৭।১৩)

বাহুকর (ত্রি) হস্ত দারা কর্মকারী।

বাহুকুণ্ঠ (ত্রি) বাহে বাহেবার্বাবয়বয়োঃ কুণ্ঠঃ। কুণ্ঠিত বাহু-যুক্ত, চলিত মুলো, পর্য্যায়—কুষ্প, দোর্গড়ু। (জটাধর) বাহুকুন্থ (পুং) বাহুরিব কুম্বতি আচরতীতি বাহু-কুম্ব

বান্ত্কুন্ত (পুং) বাহুরিব কুম্বতি আচরতীতি বাহু-কুম্থ পচাগ্রচ্। পক্ষ।

'গক্ৎপক্ষছলাঃ পত্ৰং পতত্ৰঞ্চ তন্ক্ৰ্ম্। দেহধিদেহকোষশ্চ বাছকুস্থশ্চ কথ্যতে॥' (শক্চব্ৰিকা)

বাহুকুলেয়ক (ত্রি) বহুকুলে জাতঃ (অপূর্বপদাদভাতরভাং যৎ চকঞৌ। পা ৪।১।১৪০) ইতি চকঞ্। বহুকুলজাত।

বাত্কদ ( ত্রি ) বাছদারা খণ্ডকারী। "বাহুক্ষদঃ শরবে পত্য-মানান্" ( ঋক্ ১০।২৭।৬ ) 'বাহুক্ষদঃ বাহুভির্যজমানাচ্ছকলী-কুর্ব্বতঃ' ( সায়ণ )

বাহুগুণ্য (ক্নী) ১ বছগুণশালিতা। ২ বাছল্য।

বাহচাৎ ( ত্রি ) বাহতা।

বাহুচ্যুত ( ত্রি ) বাছ হইতে প্রচ্যুত ।

বাহজ (পুং) ব্রহ্মণো বাহভাগ জায়তে যঃ, বাহ-জন-ড।
ক্ষত্রিয়, ব্রহ্মার বাহ হইতে এই জাতি উৎপন্ন হইয়াছিল, এইজন্ম ইহারা বাহজ।

"ব্রান্ধণোহন্ত মুখমাদীৎ বাহুরাজন্তঃ স্বৃতঃ।

উরুস্তদশু যহৈশ্র: পদ্তাং শৃদ্রোহভ্যনারত ॥" ( শ্রুতি )

২ কীর। ৩ স্বয়ং জাততিল। ৪ তোতাপাখী। ৫ বাছজাত।

বাহুজন্য ( তি ) বাহুজ।

বাহুজুত ( ত্রি ) বাহু দারা শত্রপ্রেরক।

্ব বাহুঃ প্রেরকঃ শত্রুণাং ষম্ভ তাদৃশঃ' ( সায়ণ )

বাহুজ্যা (স্ত্ৰী) ভূজজ্যা Cord of an arc, Sine.

বাহুতা ( অব্য ) বাহুমূলে।

বাহুত্রাণ (ক্লী) ত্রৈ-ভাবে-ল্যুট্, বাহ্বোস্ত্রাণং যন্ত্রাৎ। অস্ত্রাঘাত নিবারণার্থ (বাহুযুদ্ধ) লোহাদি। পর্য্যায়—বাহুল। (হেম)

বাহুদন্তক (পুং) বহব\*চত্বারো দন্তাহন্ত কপৃ, ঐরাবতঃ উপ-চারাৎ ইক্রঃ, তেন প্রোক্তমণ্। পুরন্দরপ্রোক্ত পঞ্চসহস্রাত্মক নীতিশাস্ত্রভেদ। (ভারত শান্তিপ° ৫৯ অঃ)

বাহুদন্তিন্ (পুং) বহবো দস্তা যস্ত, স বহুদস্ত ঐরাবতঃ স এব বাহদন্তঃ, স্বার্থে অণ্, বাহুদন্তোহস্তান্তীতি ইনি। ইক্স।

( ভূরিপ্রয়োগ )

বাহুদন্তেয় (পুং) বহুদন্তশ্চতুর্দন্ত ঐরাবতন্তম ইতি ভতো ঠ। ইন্দ্র। (হেম)

বাভূদা (স্ত্রী) বাহু দত্তবতী যা বাহ-দা (আতোহমুপদর্গেতি।
পা ৩২।১) ইতি ক, লিখিতখ্য মুনের্বাহুপ্রদানাৎ তন্তান্তথাত্বং।
নদীবিশেষ। মহাভারতে লিখিত আছে—বাহুদানদীর অনতিদ্রে

শঙা ও লিখিত নামে তুই সহোদর পৃথক্ পৃথক্ আশ্রমে বাস করিতেন। একদা মহর্ষি লিখিত স্বীয় জ্যেষ্ঠপ্রাতা শঙ্খের আশ্রমে গমন করেন। তপোধন শব্খ তথন আশ্রমে ছিলেন না। লিখিত জ্যেষ্ঠলাতাকে আশ্রমে না দেখিয়া তথায় বুক্ষ হইতে স্থপক ফল সকল আহরণ করিয়া ভক্ষণ করিতে লাগিলেন। এমন সময়ে শঙ্খ আসিয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে ফলভক্ষণ করিতে দেখিয়া কহিলেন,—তুমি এই ফল কোথায় পাইয়াছ? তথন লিখিত কহিলেন, আমি ঐ সকল বুক্ষ হইতে ফল পাড়িয়া ভক্ষণ করিতেছি। ইহাতে শঙ্খ কুপিত হইয়া কনিষ্ঠকে কহিলেন, তুমি আমার অজ্ঞাতসারে ফলগ্রহণ করিয়া চোরের কর্ম করিয়াছ। অতএব রাজার নিকটে আত্মদোষ প্রকাশ করিয়া ইহার সমুচিত দণ্ড ভোগ কর। তথন লিখিত জ্যেষ্ঠভ্রাতার আদেশানুসারে অবিলম্বে স্থদম রাজার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে কহিলেন, মহারাজ! আমি জ্যেষ্ঠভাতার অনুমতি না লইয়া তাঁহার আশ্রমের ' ফলভক্ষণপূর্বাক চোরের কার্য্য করিয়াছি, আপনি অচিরাৎ আমার উপযুক্ত দণ্ডবিধান করুন। ইহাতে স্থদম কহিলেন, রাজা অপরাধীর প্রতি যেমন দণ্ডবিধান করেন, সেইরূপ আবার তাহার দোষ মার্জনাও করিতে পারেন। আপনি ব্রতপরায়ণ ও পূত্রভাব, অতএব আমি আপনার দোষ মার্জনা করিলাম।

স্কৃত্যের এই কথার লিখিত সম্ভট্ট না হইরা বারংবার দণ্ডের জন্ম প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। তথন স্থদম লিখিতের বাছদ্বর ছেদন করিয়া সম্চিত দণ্ডপ্রদান করিলেন। লিখিত এইরূপে দণ্ডিত হইরা জ্যেষ্ঠপ্রাতা শঙ্মের নিকট আসিয়া কহিলেন, ভূপতি আমাকে এই দণ্ডবিধান করিয়াছেন, এখন আপনি আমাকে কমা করুন। তখন শুল্ম কহিলেন, আমি তোমার প্রতি কুপিত হই নাই, তোমাকে ধর্ম অতিক্রম করিতে দেখিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করাইলাম। এখন তুমি এই নদীতে স্থান করিয়া দেবতা ও পিতৃদিগকে তর্পণ কর। লিখিত তাঁহার আদেশান্ত্রসারে নদীতে স্থান করিয়া বেমন তর্পণ করিতে যাই-বেন, অমনি তাঁহার পুনরায় হস্তের উদ্ভব হইল। এই নদীতে স্থান করিয়া শঙ্মের তপঃ প্রভাবে লিখিতের হস্ত পুনরুদ্ধত হইয়া ছিল বলিয়া ইহা বাছদা নামে বিখ্যাত হয়।

লিখিত ইহাতে আশ্চর্যান্তিত হইয়া জ্যেষ্ঠলাতার সমীপে গমন করিয়া কহিলেন, আপনার তপঃপ্রভাবে আমি পুনরায় হস্ত প্রাপ্ত হইলাম, কিন্তু আপনি রাজসন্নিধানে না পাঠাইয়া স্বয়ংই আমাকে পবিত্র করিলেন না কেন ? ইহাতে শভা কহি-লেন, তুমি পাপ করিয়াছ, রাজার নিকটে পাঠাইয়াছি, রাজাই তাহার দণ্ড বিধান করিবেন, তোমার দণ্ডবিধানে আমার কোনই অধিকার নাই। এখন তুমি ও রাজা উভয়ই পবিত্র ইইয়াছ। (ভারত শান্তিপর্ব্ব ২৩, ২৪ আঃ)

হিমালয় হইতে এই নদীর উৎপত্তি হইয়াছে। হরিবংশে লিখিত আছে,—প্রসেনজিৎ রাজার গোরী নামে এক পত্নী ছিল, শ্বামী ক্রুন্ধ হইয়া ইহাকে শাপ দেওয়ায় গোরী 'বাহুদা' নদীরূপে পরিণত হয়।

"লেভে প্রসেনজিদ্ভার্য্যাং গৌরীং নাম পতিব্রতাং।
অভিশপ্তা তু সা ভর্ত্রা নদী বৈ বাহদা ক্বতা ॥" (হরিবংশ ১২।৫)
২ পুরুবংশীয় পরীক্ষিৎ নৃপতির পত্নী । (ভারত ১।৯৫।৪২)
( ত্রি ) ৩ বহুদাত্রী, বহুবিধ দানকারিণী ।

বাক্তপাশ (পুং) > বাহু দারা যুদ্ধকৌশনভেদ। ২ বাহুশৃত্বল। বাক্তবল (ক্লী) বাহ্বোঃ বলং। হস্তবল, ভূজবল।

শনির্ভয়ন্ত ভবেদ্ যশু রাষ্ট্রং বাহুবলাশ্রিতম্।" (মমু ৯।২৫৫)

বাহুৰলি ( পুং ) গিরিভেদ।

वाङ्वलिन् ( वि ) वाङ्वलभानी।

वाङ्वाध ( शः ) जनभन्छम ।

বাহুভাষ্য ( क्री ) বহুভাষণশীলতা।

বাত্ত্সা (গ্রী) বাহ্বোভূজিয়োভূষি ভূষণং। কেয়ুর। (হেম) বাহত্যণ মাত্র।

বাহুভেদিন্ (পুং) বাহুং ভিনত্তীতি বাহু-ভিদ্-ণিনি। বিষ্ণু। (ভূরিপ্র°)(ত্রি)২ বাহুভেদক।

বাহুমৎ ( ত্রি ) বাহুযুক্ত।

বাস্থ্যাত্র ( ত্রি ) বাহুঃ প্রমাণমস্থ বাহু-মাত্রচ্ । বাহুপরিমাণ।
স্থিয়াং শ্রীষ্ । ( কাত্যা° শ্রো° ১১৩৩৭ )

বাহুমিত্রায়ণ ( পুং ) ব্ছমিত্রের গোত্রাপত্য।

वाङ्गृल ( क्री ) वारस्व ग्रनः। कक्क, वनन।

"কাপি কুন্তলসংব্যান-সংযমব্যপদেশতঃ ?

বাহুমূলং স্তনৌ নাভি-পদ্ধজং দর্শয়েৎ ক্রুটং ॥" (সাহিত্য° ৩)২২৩)
বাত্যুদ্ধ (ক্লী) বাহেবাভুজাত্যাং বা যুদ্ধং। ভুজদারা সংগ্রাম,
মল্লযুদ্ধ, পর্যায়—নিযুদ্ধ। সন্ধট, কন্ধট, কর্দর্যণজ ও কিণ প্রভৃতি
বাহুযুদ্ধ অনেক প্রকার। ইহা কতকটা কুস্তির মতন।

"ততঃ সিংহঃ সমুৎপত্য গজ**কুন্তান্ত**রস্থিতঃ।

বাহুযুদ্ধেন যুযুধে তেনোচৈচন্ত্রিদশারিণা ॥" (মার্কণ্ডেরপু° ৮৩১৩ ) মহাভারতে বিরাটপর্কে ১২ অঃ ইহার বিবরণ লিথিত আছে।

[ मलयुक (नथ।]

বাক্তেবাধ, বাক্তিবাধিন্ (পুং) মন্ত্র। বাক্তল (ক্রী) বহুল-অণ্। ১ বহুলভাব, বাহুল্য। ২ বাহুত্রাণ। (পুং) বহুলানাং কৃত্তিকানাময়ং স্বামী অণ্। ৩ অগ্নি। (শক্রপ্রাণ) বছলা ক্তিকা তয়া যুক্তা পৌর্ণমাসী বাহুলী, বাহুলী পৌর্ণমাসী
যদ্মিন্। মাস্মিন্ পৌর্ণমাসীত্যপ্। ৪ কার্ত্তিক মাস। (অমর)
বহুলেন নির্ত্তং, অণ্। (ত্রি) ৫ বছদারা সাধ্য।
বাকুলক (ক্রী) বছুলেন বছলগ্রহণেন নির্ত্তং সঙ্কলাদিশ্বাৎ অণ্
সংজ্ঞায়াং কন্। ব্যাকরণোক্ত সর্কোপাধিরহিত বিধানাদি।
ব্যাকরণে বাহুল্যে প্রত্যয়াদি হয়।
"ক্চিৎ প্রবৃত্তিঃ ক্চিদপ্রবৃত্তিঃ কচিদিভাষা ক্চিদভাদেব।
বিধেবিধানং বহুধা সমীক্ষ্য চাতুর্বিধং বাহুলকং বদস্কি॥"

স্থানে স্থানে বিধির বিধান বিবিধ দেখিয়া বাহুলক বিধি চারি-প্রকার কথিত হইয়াছে। যথা—কোন স্থলে প্রবৃত্তি, কোথাও অপ্রবৃত্তি, কোথাও বিভাষা এবং কোথাও বা ইহার অন্তথা। বাহুলক অর্থাৎ বাহুল্য বিধান বলিলে ইহাই বুঝিতে হইবে।

বাহুলগ্রীব (পুং) ময়ুর।

বাহুলতা (স্ত্রী) বাহুরেব লতা। রূপককর্মধা°। বাহুরূপ লতা।

এ স্থলে বাহুতে লতার আরোপ করার রূপক সমাস হইল।

বাহুলতিকা (স্ত্রী) বাহুরেব লতিকা। বাহুলতা।

বাহুলেয় (পুং) বহুলানাং কৃত্তিকাদীনামপত্যং পুমান্ বহুলাচ্ক্। কার্ত্তিকেয়। (অমর)

বাল্ল্য ( ক্লী ) বছল-ষ্যণ্। আধিক্য, প্রাচুর্য্য, বছলতা।
বাল্ত্বীর্য্য ( ক্লী ) বাহ্বোঃ বীর্যাং। বাহ্বল, ভূজবল।
"ক্তিয়ো বাহ্বীর্য্যোগ তরেদাপদমাত্মনঃ।" ( মনু ১১।৩৪ )

বাহুযুক্ত (পুং) বাছদারা যুক্ত দর্ভ। (ঋক্ ৫।৪৪।১২) বাহুব্যায়াম (পুং) বাহু দারা নানা কৌশল।

বাহুশদ্ধিন্ ( ত্রি ) বাহুভাগ শর্মতি অভিভবতীতি ( স্থপ্য-জাতৌ ণিনিস্তাচ্ছীল্যে। পা অ২।৭৮) ইতি ণিনি। বাহুবলযুক্ত। "বাহুশধুৰ্যগ্রধন্বা প্রতিহিতাভিরস্তা" (ঋক্ ১০।১০৩০) 'বাহুশন্ধী শর্মোবলং, বাহুবোর্বলং বাহুবলং তদ্বান্ মন্বর্থীয় ইনিঃ।' ( সাম্নণ )

বাক্শাল ( ত্রি ) বৃক্ষভেদ। [ বহুশাল দেখ। ]
বাক্শালিন্ ( ত্রি ) বাহুভ্যাং শালতে তদ্বিক্রমাধিক্যেন শাঘতে
শাল-ইনি। ১ বাহুবীর্যাধিক্যযুক্ত। স্ত্রিয়াং ভীষ্। (পুং) ২ শিব।
ত ভীম। ৪ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। ৫ দানবভেদ। ৬ রাজপুল্রভেদ।

বাক্তশিখর (পুং) স্বন্ধ।

বাহুপ্রত্য ( ক্লী ) বহু বিজ্ঞতা।

বাহুশোষ ( পুং ) তন্নামক বাতব্যাধি। ইহার লক্ষণ—

"अःमरमश्वरिका वायुः त्मायरयमः भवसनः।

আংশবন্ধনশোষঃ স্থাদাহশোষঃ সবেদনঃ ॥" (মাধব নিদান ) বায়ু অংসদেশে থাকিয়া অংসবন্ধনকে শুদ্ধ করে, তথন বেদনার সহিত বাহুশোষরোগ হয়। [বাতব্যাধি দেখ।] বাহুসম্ভব (পুং) বাহু বন্ধবাহু সম্ভবোহন্ত। বাহুজ ক্ষত্তিয়। (হেমচ°)(ত্ত্তি) ২ বাহুজাতমাত্ত্ৰ।

বাহু সহস্র ভূৎ (পুং) বাহুনাং সহস্রং বিভর্তীতি কিপ্ ( হ্রস্বস্থ পিতিকিতি তুক্। পা ৬।১।৬১) ইতি তুক্ চ। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্কুন। ( ত্রিকা°) পরশুরাম পরশুদারা ইহার সহস্রবাহ ছেদ করিয়া-ছিলেন। প্রভাতে ইহার নাম শ্বরণে সকলপ্রকার হুর্গতি খণ্ডে ও মহাপাতক নাশ হয়।

"কার্তবীর্যার্জ্জ্নো নাম রাজা বাহুসহস্রভূৎ। যোহস্ত সংকীর্তমেনাম কল্যমুখার মানবঃ।

ন তস্ত্ৰ বিত্তনাশঃ স্থাৎ নষ্টঞ্চ লভতে পুনঃ ॥" ( আহ্নিকতস্ক )

[ कार्ववीर्यार्ज्ज्न (मथ।]

বাহুবাহৰি ( অব্য° ) বাহুভিবাছভিবং যুদ্ধং বৃত্তং। বাহুদারা যে যুদ্ধ হয়, চলিত হাতাহাতি। ( মুগ্ধবোধব্যা° )

বাহ্মণগাঁও, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮ বর্গমাইল।

বাহ্মণীবংশ, দাক্ষিণাত্যের একটা মুসলমান রাজবংশ। ১৩৪৪ খুষ্টাব্দে বরক্সল, বিজয়নগর ও দারসমুদ্রের হিন্দুরাজগণ একত্র হইয়া দিল্লীর অধীনতা উচ্ছেদ করিলেন দেথিয়া, দৌলতাবাদের মুসলমান শাসনকর্ত্তা অস্থান্ত মুসলমান জমাত্যগণের সহিত একযোগে ১৩৪৭ খুষ্টাব্দে দিল্লীশ্বর মহম্মদ তুগলকের অধীনতাপাশ ছেদনপূর্ব্বক স্বাবীনতা-ধ্বজা উত্তোলন করিতে সমর্থ ইইয়াছিলেন। কুলবর্গা (আস্নাবাদ ) নগরে তাঁহার রাজপাট স্থাপিত হইয়াছিল। উক্ত দৌলতাবাদ রাজপ্রতিনিধি হসন বাল্যাবস্থায় অতিশয় দরিদ্র ছিলেন। গঙ্গ নামক কোন ব্রাহ্মণের সাহায্যে তিনি রাজসরকারে প্রতিষ্ঠালাভপূর্ব্বক পদোন্নতি প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। বাহ্মণের প্রতিষ্ঠালাভপূর্ব্বক পদোন্নতি প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। বাহ্মণের প্রতিষ্ঠালাভপূর্ব্বক পদোন্নতি প্রাপ্ত ইইয়াছিলেন। বাহ্মণের প্রতিষ্ঠালাভপূর্ব্বক পদোন্নতি প্রাপ্ত ইইয়াদ্যালাউদ্দীন্ হসনগঙ্গ বাহ্মণী নাম গ্রহণপূর্ব্বক রাজসিংহাসমে অভিষক্ত হন এবং তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত রাজবংশ সেই ব্যহ্মণার্থ 'বাদ্ধনী' নামে খ্যাত হয়।





উক্ত অপ্তাদশজন নরপতি প্রায় সার্দ্ধ দিশতাব্দ কাল দাক্ষি-ণাত্যের কুলবর্গা-রাজপাটে আসীন থাকিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ कतियाद्या । ७९१८त वित्रमारी, वानिनगारी, देमानगारी अ কুতবশাহী রাজগণ দক্ষিণভারতে শাসনদণ্ড বিস্তার করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীন্ আপন রাজ্য চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া ১৩৫৮ খৃষ্টাব্দে পরলোকে গমন করেন। তৎপুত্র মহম্মদশাহ গণপতিরাজ্য লুগ্ঠনপূর্বক বরঙ্গল রাজ্য আক্রমণ করেন। যুদ্ধে বরঙ্গল রাজপুত্র নাগদেব নিহত হন এবং গোলকুণ্ডা প্রভৃতি রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হয়। ১৩৬৫-৬৬ খৃষ্টাব্দে তিনি বিজয়নগর-রাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়া অশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দেন। এই যুদ্ধে জয়ী হইলেও উভয় পক্ষে শান্তি স্থাপিত হয় নাই। ১৩৭৫ খুষ্টান্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তৎপুত্র মজাহিদ্ রাজাসনে আসীন হইয়া উপযু সপরি বিজয়নগর আক্রমণ করেন। তাঁহার কএকবার অভিযানেই অভ্যাচারের সীমা ছিল **না। শেষ** আক্রমণে অকৃতকার্য্য হইয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে তাঁহার খুল্লতাত দাউদ পথিমধ্যে তাঁহাকে ১৩৭৮ খুষ্টাব্দে হত্যা করেন। দাউদ রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইলেও মজাহিদের ভগিনীর ষড়যন্ত্রে নিহত হইয়াছিলেন। তৎপরে আলাউদ্দীনের কনিষ্ঠপুত্র মান্দুদ রাজা হন। প্রায় ১৯ বৎসরকাল নির্বি-রোধে রাজত্ব করিয়া তিনি ১৩৯৭ খুষ্টাব্দে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর তদীয় পুত্রদম গিয়াস্উদ্দীন ও

সামস্থদীন্ কিছুদিনের জন্ম পর পর রাজসিংহাদনে অভিষিক্ত হন। জনৈক ক্রীতদাস গিয়াসের চক্ষু উৎপাটিত করিয়া তাঁহাকে কারাক্তম করেন এবং সামস্থদীন্ দাউদ পুত্র ফিরোজ কর্তৃক রাজচ্যত হইয়াছিলেন।

ফিরোজ ২৫ বর্ষকাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। তিনি ১৩৯৮, ১৪০১ ও ১৪১৭ খৃষ্টাব্দে উপযুগপরি তিনবার বিজয়নগর আক্রমণ করেন। প্রথম হুই যুদ্ধে বিজয়নগররাজ পরাজিত হুইলেও তৃতীয় যুদ্ধে ফিরোজ পরাস্ত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবৃত্ত হন। দ্বিতীয় যুদ্ধের জয়লব্ধ ধনস্বরূপ ফিরোজ বিজয়নগর-রাজক্তার পাণিগ্রহণে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২২ থ্টাবে তাঁহার মৃত্যুর পর ভাতা আক্ষদশাহ নিরীহ ভাতুপুত্র-গণকে তাড়াইয়া স্বয়ং রাজ্যাধিকার করেন, রাজ্যারোহণের অব্যবহিত পরেই তিনি বিজয়নগররাজকে পরাজিত করিয়া রাজকর আদায় করিয়াছিলেন। পরে বরঙ্গলপতি তাঁহার সহিত যুদ্ধে নিহত হওয়ায় উক্ত রাজ্য উৎসাদিত হয়। তিনি বিদ্রনগর স্থাপন করিয়া ১৪৩৫ খুষ্টাব্দে লোকান্তরগত হন। তংপুত্র দিতীয় আলাউদ্দীন রাজিিংহাসনে আরোহণ করিলে কনিষ্ঠ মহম্মদ বিজয়নগরপতির যোগে ভ্রাত্বিরোধী 💱 যা একটা বিপ্লব উপস্থিত করেন; কিন্তু পরাস্ত হইয়া সহজেই প্রতার বশীভূত হন। আলাউদ্দীন বিজয়নগরে রাজধানী পরি-वर्जन कतिरम भत ১৪৩१ थृष्टीरम विजयनगरतत रावताज छेभयू ह-পরি বান্ধণীরাজ্য আক্রমণ করেন। অবশেষে উভয় পক্ষে সন্ধি হইয়া যায়। ১৪৫৭ খুপ্তাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার অবিমৃষ্যকারী ও নিষ্ঠুর পুত্র হুমায়ুন ৪ বর্ষকাল ব্রাজত্ব করেন। রাজকর্মচারিগণের ষড়যন্ত্রে ১৪৬১ খুষ্টাবে তিনি নিহত হইলে পর তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নিজাম রাজপদ প্রাপ্ত হন। নিজাম ৮ বৎসরের বালক হইলেও তাঁহার বুদ্ধিমতী মাতা ও মহামন্ত্রী মন্দ্র গবান্ স্থচারুরপে রাজকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উড়িয়া, তেলিম ও মালবদৈত্য আসিয়া বান্ধণীরাজ্য আক্রমণ করে; কিন্তু সকলেই বিমুখ হইয়া প্রত্যাবর্তন করিতে বাধ্য হয়। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৪৬৩ খুষ্টাবেদ ২য় মহম্মদ ৮০ বর্ষ বয়সে সিংহাসনে আরোহণ করেন। ১৪৬৮ খৃষ্টাব্দে তিনি মন্ধ্ৰ,দ গ্ৰানকে প্ৰধান মন্ত্ৰীপদে নিযুক্ত করিয়া রাজ্যের সীমাবৃদ্ধি করিতে অগ্রসর হন। ১৪৬৯ খুষ্টাব্দে কোন্ধণ অধিকার এবং ১৪৭১ খুষ্টাব্দে উড়িফারাজের সহায়তা ও তৈলঙ্গ আক্রমণ, কোওপলী ও রাজমহেন্দ্রীবিজয় প্রভৃতি কার্য্যে তিনি ব্যাপৃত ছিলেন। ১৪৭৭ খুষ্টাব্দে তিনি পুনরায় উড়িষ্যা-অভিযানে গমন করিয়া মস্থলীপত্তনে প্রত্যাবৃত্ত হন, পরে তথা হইতে সমুদ্রোপকূল দিয়া কাঞ্চনপুর পর্যান্ত স্থান

আক্রমণ ও লুগন করেন। ১৪৮১ খৃঃ অবেদ, তিনি স্বীয় হ্রদৃষ্ট-বশতঃই নিজাম উল্মুলক ভৈরীর পরামর্শে মান্ধ্রানকে পদ-চাত ও নিহত করেন। মান্ধাদগবানের জ্ঞানগর্ভ স্কপ্রণাদী ও রাজাপরিচালন-বাবস্থা হারাইয়া তিনি যথার্থই যেন নিজের পায়ে কুঠারাঘাত করিলেন। এই ঘটনা হইতেই বান্দাণীরাজ্যের অধঃ-পতনের স্থ্রপাত হয়। মান্ধ্যবানের মৃত্যুর পর রাজের প্রধান প্রধান সামন্তর্গণ রাজাকে উপেক্ষা করিয়া রাজদরবারে উপস্থিত থাকিতেন না। তাঁহারা প্রায়ই স্বীয় দল বল লইয়া আপনাপন রাজ্যে বিচরণ করিতেন। ১৪৮২ খৃষ্টাবেদ মান্দ্র-গবানের দত্তকপুত্র যুস্কফ আদিল খাঁকে গোয়া নগর রক্ষার্থ প্রেরণ করিয়া মহম্মদ জীবলীলা শেষ করেন। তৎপুত্র ২য় মান্দ্রাজা হইয়াই নিজাম উলমূলক্ ভৈরীকে স্বীয় মন্ত্রী নিযুক্ত করেন। যুসুফ আদিল রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র হয়। যুস্কুফ সংবাদ পাইয়াই নিজরাজ্য বিজাপুরে পলায়ন করেন। তৎপরে মান্ধ্য তেলি-ঙ্গনা আক্রমণে গমন করিলে নিজাম উল্মুলক্ নিহত হন। , এই স্কুযোগে মালিক আন্ধদ জুনারে স্বাধীনতা অবলম্বন করিলেন। বেরারের শাসনকর্তা ইমাদ উল্মুলক বিদ্রোহী হইয়া রাজবিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইলেন। মন্ত্রী কাসিম বরিদের মৃত্যুর পর ১৫০৪ খুষ্টাব্দ হইতে বান্ধণীরাজ আমীর বরিদের একপ্রকার অধীন হইলেন। ১৫১২ খুপ্তাব্দে তৈলঙ্গের শাসনকর্তা কুতব উল্মুলক গোলকুণ্ডায় রাজা হইয়া বান্ধণী-শাসন অগ্রাহ্ম করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন বান্ধণী রাজ-সৈত্যের সহিত বিজাপুর ও বেরার-সৈত্যের কএকটী যুদ্ধে বান্ধণী-রাজশক্তি ক্রমশঃই ক্ষীণ হইয়া পড়ে। ১৫১৮ খুষ্টাব্দে মান্ধানের মৃত্যুর পর তৎপুত্র ২য় আন্ধান রাজা হইলেন বটে; কিন্তু রাজ্যের সমস্ত ক্ষমতাই আমীর বরিদের উপর স্থস্ত ছিল। ১৫২০ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে কনিষ্ঠ ভ্রাতা আলাউদ্দীন রাজা হন। তিনি রাজমন্ত্রীর কবল হইতে উদ্ধার পাইবার চেষ্টা করায় ১৫২২ খুষ্টাব্দে রাজ্যচ্যুত ও নিহত হইয়াছিলেন, তৎপরে তাঁহার কনিষ্ঠ ওয়ালি তুই বংসরের জন্ম রাজপদে অভিষিক্ত হন, ১৫২৪ খুষ্টাব্দে বিষপ্রয়োগে তাঁহার জীবন নাশ করিয়া আমীর বরিদ তাঁহার বিধবা পত্নীর পাণিগ্রহণ করেন। তৎপরে কলাম উল্লাকে সিংহাসনে উপবেশন করাইলেও কলাম ১৫২৭ খন্তাব্দে প্রাণভয়ে আন্ধাননগরে পলাইয়া যান এবং আমীর বরিদও ভান পরিত্যাগ করিয়া বিদারনগরে নৃতন রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করেন। [বরিদশাহী দেখ ৷]

বাহ্য (ক্লী) বাহতে চাল্যতে ইতি বাহি-ণ্যং। যান।
'যানং যুগ্ধং পত্ৰং বাহুং বুহুং বাহুনধোরণে।' (হেম)

( वि ) वरु-गा९। २ वरुनीय। "মনুষ্যবাহাং চতুরস্রযানমধ্যাশু ক্থা পরিবারশোভি।"(রবু ৬١১০) विश्न-वाक्। ० विश्न, वाहित। "অপবিত্রঃ পবিত্রো বা সর্ব্বাবস্থাং গতোহপি বা। যঃ স্মরেৎ পুগুরীকাক্ষং সবাহাভ্যন্তরঃ শুচিঃ॥" ( স্মৃতি ) (क्री) विर्र्डिवः या अर्। ४ विर्र्डिव, याहा वाहितः इत्र। "বাহোদ্যানস্থিতহরশির\*চন্দ্রিকাধোতহর্ম্যা" (মেঘদূত) বাহাকরণ (ফ্রী) বাহাক্রিয়া। বাহ্যকর্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৩৩ আঃ) বাহ্যকুণ্ড (পুং) নাগভেদ। (ভারত উল্লোগপ° ১০২ অ°) বাহ্যত্রস ( অব্য° ) বহির্ভাগে। বাহ্যতা (স্ত্রী) বহির্বিষয়তা। বাহ্যায়াম (পুং) ধরুস্তম্ভরোগভেদ। এই রোগ অসাধা। [ধনুস্তন্ত দেখ | ] ব।হ্যালয় (পুং) বহিবাটী। বাহলক [ বাহলীক দেখ।] বাহ্বঙ্গ ( ফ্রী ) বাহু। বাহ্বাদি (পুং) বাহু আদি করিয়া ইঞ্প্রত্যয়নিমিত্ত শব্দগণ। গণ যথা—বাহু, উপবাহু, উপচাকু, নিবাকু, শিবাকু, বটাকু, উপবिन्त्, तुषनी, तुकना, हुड़ा, तनाका, भृषिका, कुणना, इंगना, জ্বকা, ধৃবকা, স্থমিত্রা, পুষ্ণরসদ, অমুহরৎ, দেবশর্মন, विशिশवान्, ভजनवान्, स्भवान्, कूनामन्, स्नामन्, शक्षन्, मधन्, षष्टेन्, ष्यिरा जेम्, स्रधावद, छेन्धू, भितम्, भाव, भताविन्, मतीठी, त्कमत्रिन्, गृष्धनरणिनिन्, अत्रनािनन्, नगतमिन्, अकातमिन्, লোমন্, অজীগর্ত, কৃষ্ণ, যুধিষ্ঠির, অর্জুন, সাম্ব, গদ, প্রাত্তায়, রাম, উদঙ্ক, উদক। (পাণিনি) विजां ( शिन्ती ) गांज, त्रांग। বিআজ্ঞখোর ( হিন্দী ) গৌণকারী। বিউনী (দেশজ) বেণীর বিনানি। বিউলী (দেশজ) কলায় ভেদ। বিওন (দেশজ) প্রসব। বিধ (দেশজ) বেধ। বিকান ( দেশজ ) বিক্রয় করণ। বিকী (দেশজ) বিক্রয়। বিকিকিনী (দেশজ) ক্রয় বিক্রয়, বেচা কেনা। বিখারা ( দেশজ ) যাহারা খারা বা ঠিক নহে। বিগড (দেশজ) > নষ্ট। ২ হুষ্ট। বিঘা (দেশজ) চারিদিকে ৮০ হাত, এইরূপ ভূমিকে একবিঘা

কহে। ২০ কাঠায় একবিঘা।

বিচি (দেশজ) বীজ।

বিজনোর, উ: প: প্রদেশের একটা জেলা। ছোটলাটের
শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ১৮৬৭ বর্গমাইল। গঙ্গানদীর
সৈকতভূমি ভিন্ন অপর সকল স্থানই পর্বতমণ্ডিত। হিমালয়,
গড়বাল ও চণ্ডী নামক পর্বতমালার অধিত্যকা দেশ লইয়া এই
জেলা গঠিত। গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূম্যংশে ধাঞাদির চাষ হয়।

এই জেলার কোন প্রাক্ত ইতিহাস নাই। অযোধ্যার উজীর কর্তৃক উৎসাদিত হইবার পূর্ব্বে এইস্থান রোহিলাদিগের অধিকারে ছিল। খুষ্টীয় সপ্তম শতাব্দে চীনপরিব্রাজক হিউএশিরাং বিজনোরের ৪ ক্রোশ উত্তরবর্ত্তী মন্দাবর নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। ১১১৪ খুষ্টাব্দে মুরারি হইতে আগস্থবালা বেণিয়াগণ ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দাবর নগর সংস্কৃত করিয়া তথায় বসবাদ করিতে আরম্ভ করেন। ১৪৩০ খুষ্টাব্দে তৈমুর লালধঙ্গের নিকট এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাজিত করেন। যুদ্ধজ্বের পর মোগলসৈন্য ভীষণ হত্যাকাণ্ডে এইস্থান জনহীন করিয়াছিল।

সমাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালে বিজনৌর শন্তল সরকার-ভুক্ত হয়। মোগলশক্তির অধঃগতনে এথানে রোহিলাগণ আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। রোহিলা-সন্ধার আলী মহ-মদ নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহের অধিকার পাওয়ায় তদবধি এইস্থান রোহিলখণ্ড নামে খ্যাত হয়। আলী মহম্মদের দৌরাজ্যো উৎপীড়িত হইয়া অযোধ্যার স্কবাদার সম্রাট মহম্মদ শাহকে ত্রদিক্ষে উত্তেজিত করিলেন। রোহিলা-সন্দার পরাজিত হইয়া সমাটের অধীনতা স্বীকার করিলে ১৬৪৮ খৃষ্টান্দে তিনি পুনরায় স্বরাজ্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর রোহিলাবীর হাফিজ রহমৎ খাঁ রাজ্যপরিচালনার ভার গ্রহণ করেন। ১৭৭১ খুষ্ঠাব্দে মহারাষ্ট্রীয়দল সম্রাট্ট শাহ আলমকে দিল্লীর সিংহাসনে বসাইয়া রোহিলখণ্ড আক্রমণ করেন। রোহিলাগণ এই অস-ময়ে অযোধ্যার উজীরের সাহায্য প্রার্থনা করেন। উজীর বিপ-দের সময় প্রতারণা করিয়া ১৭৭২ খুপ্তাব্দে নিষ্ঠুরতার সহিত রোহিলাদিগকে নির্জ্জিত করিয়াছিলেন। যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া রোহিলাগণ সমগ্র রোহিলখণ্ড রাজ্য উজীরকে ছাড়িয়া দেয়, কেবলমাত্র ১৭৭৪ খুষ্টাব্দের সন্ধিমতে আলীর পুত্র ফৈজউল্লা থানের জন্ম রামপুর রাজ্য রাথিয়া দেন।

রোহিলা পাঠানগণের সময় এই পার্ব্বত্যপ্রদেশ নানা নগরাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে এইস্থান ইংরাজের
অধিকত হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহিবিল্যোহ ভিন্ন ১৮৩৩
খুষ্টাব্দে আফজলগড়ের নিকট টোঙ্কপতি আমীর খাঁর পরাভব
এখানকার উল্লেখ্যোগ্য ঘটনা। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত এইস্থান

মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্ভুক্ত ছিল। তৎপরে উহা স্বতন্ত্র জেলাভুক্ত হয়। প্রথমে লগীনা নগরে ও পরে ১৮২৪ খুপ্তাব্দে বিজনৌর নগরে বিচারসদর স্থাপিত হয়।

মিরাটনগরের বিদ্রোহন্ত্রোত বিজনৌর নগরে উপস্থিত হয়।
কণ্ডকির সেনাদলও বিজনৌরে যোগদান করে। নাজীবাবাদের
নবাব স্বীয় পাঠান-সৈত্ত লইয়া কার্য্যক্ষেত্রে উপস্থিত হন।
কিছুকালের জত্ত উক্ত নবাব এখানকার রাজা বলিয়া ঘোষিত্র
হন। পরে হিন্দুমুসলমানে বিবাদ বাঁধিলে হিন্দুগণ মুসলমানদিগকে তাড়াইয়া আধিপত্য বিস্তার করে। সিপাহীবিদ্রোহের
অবসানে ১৮৫৮ খুপ্তান্দের এপ্রিল মাসে এইস্থান পুনরায় ইংরাজ্বে শাসনাধীন হয়।

২ উক্ত জেলার একটী তহসীল। ভূ-পরিমাণ ৩০৭৮ বর্গমাইল।

৩ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার-সদর। অক্ষা° ২৯° ২২´ ৩৬´ উ: এবং দ্রাঘি° ৭৮° ১০ ৩২´´ পৃ:। গঙ্গার বামকূলে একটা উচ্চভূমির উপর এই নগর স্থাপিত। এখানে কার্পাস-বন্ধ, ছুরী ও পৈতা প্রভূতি প্রস্তুত হয়। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশের মধ্যে এই স্থান চিনির কারবারের জন্ম প্রসিদ্ধ।

বিজনে র, অবোধ্যা প্রদেশের লক্ষে জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। ভূ-পরিমাণ ১৪৮ বর্গ মাইল। ২ উক্ত জেলার একটা প্রধান নগর। লক্ষ্ণোসহরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৫৬ ডিঃ এবং জাঘি° ৮০°৮৪ পৃঃ।

পাশীবংশীয় বিজলীরাজ এই নগর এবং কোশার্দ্ধ উন্তরে নাথবান ছর্গ নির্দ্ধাণ করেন। প্রথম মুসলমান-আক্রমণেই এই রাজবংশ বিতাড়িত হয়। মুসলমান অধিকারে এই স্থান উক্ত পরগণার সদররূপে গণ্য হইরাছিল। এথানে এখনও জনেক সমাধি-মন্দির বিদ্যমান আছে।

বিজা, দিমলাপর্কতের নিকটবর্জী একটী সামস্তরাজ্য। পঞ্জাব গবর্মেণ্টের নৈতিক শাসনাধীন। ভূ-পরিমাণ ৪ বর্গমাইল। (মধ্যস্থল) অক্ষা° ৩০° ৫৬ উঃ এবং জাঘি° ৭৭° ২ পুঃ। এখানকার সন্দার উদয়টাদ রাজপুতবংশীয়। ইহাদের উপাধি ঠাকুর। কসৌলীর সেনাবাসের ভূমিদান জন্য তিনি ইংরাজ গবর্মেণ্টের নিকট বাৎসরিক ১০০ টাকা পাইয়া থাকেন।

বিজাগড়, প্রাচীন নিমার প্রদেশের রাজধানী। এখন শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। সাতপুরা পর্বাতের উপর ভগাবশেষ বিজা-গড় হুর্গ অবস্থিত। অক্ষা° ২১° ৩৬ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ৩০° পূঃ। দক্ষিণ নিমারের অধিকাংশ স্থান লইয়া উক্ত হুর্গের নামে হোলকর রাজ্যের বিজাগড় সরকার ও জেলা গঠিত।

বিজাপুর, (বিজয়পুর) বোষাই প্রেসিডেন্সীর কলাদগি জেলার

প্রন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৮৬৯ বর্গমাইল। এখানকার ধোউ উপত্যকা ভিন্ন অপর সকল স্থানই অন্তর্গর। এই পার্ব্বতীয় বিভাগে বৃক্ষাদি না থাকিলেও স্থানীয় জলবায়ু স্বাস্থ্যকর।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। অক্ষা° ১৬° ৪৯ ৪৫ । 🕏: এবং দ্রাঘি ৭৫° ৪৬´ ৫´´পূ:। ফিরিস্তা লিথিয়াছেন— ২ম্ব মুরাদের পুত্র খ্যাতনামা ওদমানলি স্থলতান বিজাপুরে প্রথম সুসলমানরাজ্য স্থাপন করেন। তদ্বংশধর ২য় মহম্মদ রাজাসনে আদীন হইয়া স্বীয় ভ্রাতৃবর্গকে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিতে আদেশ করেন। এই সময়ে তাঁহার মাতা কৌশলপূর্বাক যুস্ক নামক পুত্রের জীবন রক্ষা করেন। নানাস্থান ঘূরিয়া যুস্কফ আন্দাবাদ-বিদার-রাজের অধীনে একটী কার্য্যে নিযুক্ত হন। রাজার মৃত্যুর পর তিনি আন্ধদাবাদ রাজ্য পরিত্যাগপূর্বক বিজাপুরে আসিয়া সাধারণ লোকের অভিপ্রায়ানুসারে আপনাকে রাজা বলিয়া মোষণা করিলেন। যুস্কফ নিজ ভুজবলে সমুদ্রতীর পর্য্যস্ত রাজ্য-দীমা বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। তিনি পর্ত্তনীজদিণের নিকট হইতে গোয়া নগর কাড়িয়া লন। বহু অর্থব্যয়ে তিনি বিজাপুরে স্থবিস্থত তুর্যবাটিকা নিশ্মাণ করিয়া যান। ১৫১০ খুষ্টাব্দে তাঁহার মূত্যুর পর তৎপুত্র ইস্মাইল খাঁ দোর্দণ্ড প্রতাপে ১৫৩৪ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তৎপরে মূলু আদিল শাহ ছয় মাদকাল রাজত্বের পর রাজ্যচ্যত হন। তাঁহার কনিষ্ঠলাতা ইব্রাহিম ১৫৫৭ খৃষ্টাব্দ পর্য্যস্ত রাজাসনে আসীন ছিলেন। তৎপুত্র আলী আদিলশাহ বিজাপুর নগরের চতুর্দিকে প্রাচীর এবং জমামস্জিদ ও জলপ্রথালীসমূহ নির্মাণ করিয়া দেন। ইনি আক্ষাদনগর ও গোলকুণ্ডারাজের সহিত মিলিত হইয়া বিজয়নগরপতি রাজা রামের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিলেন। তৎকালে দিল্লীশ্বর বাতীত তাঁহার স্থায় শক্তিশালী ভারতে আর দ্বিতীয় ছিল না। কালিকটের যুদ্ধে ১৫৬৪ খুষ্টাব্দে রামরাজা মুসলমানদৈন্যের নিকট পরাস্ত ও বন্দী হন। বিজয়নগর লুগ্ঠনের পর যবনরাজের আদেশে তিনি নিহত হন। ১৫৭৯ খুষ্টাব্দে ভোগস্থুখ বিদৰ্জন দিয়া আলি আদিলশাহ ইহষন্ত্রণা হইতে মুক্ত হন। তৎপরে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র ২য় ইত্রাহিম আদিল অল্লবয়দে রাজপদে অভিষিক্ত হইলেন। মৃতরাজের পত্নী বিখ্যাত চাঁদবিবিই প্রকৃত পক্ষে রাজ্যপরিচালনের ভার গ্রহণ করিলেন। ইব্রাহিম রাজপদে উপবেশন করিয়া মৃত্যু পর্যান্ত বিশেষ দক্ষতার সহিত রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিয়াছিলেন। ১৬২৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পর মহম্মদ আলিশাহ রাজা হন। ইহারই অধিকার সময়ে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর আবির্ভাব হয়। শিবাজীর পিতা শাহজী বিজাপুররাজের অধীনে কর্ম করিতেন। এই স্পযোগে

শিবাজী উক্ত রাজভাণ্ডারের ব্যয়ে ও তথাকার সেনাদল-সহায়ে ১৬৪৬-৪৮ খুষ্টাব্দের মধ্যে রাজাধিকত অনেকগুলি হর্দ অধিকার করিয়া বদিলেন। ক্রমে শিবাজী কোষণপ্রদেশ অধিকার করিয়া লইলেন। একদিকে শিবাজীর অত্যাচারে, অপরদিকে অরঙ্গজেবপরিচালিত মোগলবাহিনীর উপর্যুপরি আক্রমণে ক্রমশংই মহম্মদকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এই সময়ে কোন কারণে অরঙ্গজেব আগ্রানগরে প্রত্যাবৃত্ত হওয়ায় শিবাজীর প্রভাব দাক্ষিণাত্যে বিস্থৃত হইয়া পড়িল। মহম্মদ শক্রর প্রতাপর্দ্ধিতে ক্রমশংই ক্ষীণতেজ হইতে লাগিলেন। ১৬৬০ খুষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যু হওয়ায় ২য় আলি আদিল শাহ রাজা হইলেন বটে; কিন্তু বিজাপুর-রাজবংশের অধংপতন-গতি রোধ করিতে পারিলেন না। ১৬৭২ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে শিশুপুত্র সিকেন্দর আদিল শাহ সর্ব্ধশেষ রাজ ইকরিয়াছিলেন।

১৬৮৬ খুন্তাব্দে অরক্ষজেব বিজাপুর দথল করিয়া লন।

এতদিনের পর বিজাপুর-রাজবংশের স্বাধীনতা লোপ হয়। দিলীর

মোগল রাজবংশের অধঃপতনে বিজাপুরের বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষসমূহ মহারাষ্ট্রপ্রাসে পতিত হয়। ১৮১৮ খুন্তাব্দে শেষ
পেশবার পদচ্যতির পর বিজাপুর ও সাতারা-রাজ্য ইংরাজ
গবর্মেন্টের অধিকারভুক্ত হয়। সাতারারাজ বিজাপুরের
মুসলমানকীর্ত্তি রক্ষার জন্ম বিশেষ উল্যোগী ছিলেন। ১৮৪৮
খুন্তাব্দে সাতারারাজ অপুত্রক হওয়ায় ইংরাজ গবর্মেন্ট
শাসনভার গ্রহণ করিয়াছেন। জুন্মা মস্জিদ, ইব্রাহিমের
রোজা, মান্ধুদের সমাধিমন্দির, অয়ুর মুবারকপ্রাসাদ, মেহ তুরি
মহল ও বক্তৃতাগার নামক অট্যালিকা গুলির শিল্পচাতুর্য্য
ও গঠনপ্রণালী দেখিবার জিনিষ।

বিজাপুর, মধ্যপ্রদেশের শন্তলপুর জেলার অন্তর্গত একটী ভূসম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৮০ বর্গমাইল।

বিজাবার, মধ্যভারতের বুন্দেলখণ্ডের অন্তর্গত একটা সামস্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৭০ বর্গমাইল। এখানে প্রচ্র হীরক পাওয়া যায়। এখানকার সামন্ত স্বাই মহারাজ ভান প্রতাপ-সিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহারা রাজা ছত্রশালের পৌত্র বীরসিংহদেবের বংশধর।

১৮১১ খুষ্টাব্দে ব্দেলখণ্ড ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর হস্তগত হয় এবং তাঁহারা রাজা রতনসিংহকে এই স্থান ভোগ করিতে অস্তমতি দেন। ১৮৬২ খুষ্টাব্দে এখানকার সন্দারগণ দত্তক-গ্রহণে অধিকার লাভ করেন। সিপাহী যুদ্ধের সমন্ন সহায়তা করা অবধি এখানকার সন্দারগণ ইংরাজের নিকট হইতে ১১টা তোপ পাইতেছেন। ইহাদের সৈন্য-সংখ্যা ১০০ অশ্বারোহী, ৮০০ পদাতি ও ৪টী কামান। ১৮৬৬ খৃষ্টান্দের শাসননীতিবলে এখানকার সন্ধারগণ সকল প্রকার ফৌজদারী কার্য্যভার সমাপন করিয়া থাকেন। ২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা° ২৪°৩৭ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৯°৩১ পূঃ।

বিজিপুর, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপত্তন জেলার অন্তর্গত একটা 'মৃত্তা' ভূমি। পুর্বের এখানে নরবলি প্রচলিত ছিল।

বিজেপুর, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর।
চিতোর নগরের পূর্ববর্তী উপত্যকাদেশে স্থাপিত। নগরের
উত্তরদিকে একটা বিস্তীণ বাঁধ আছে। এথানকার সন্ধার
৮১ খানি গ্রাম শাসন করিয়া থাকেন।

বজেবাঘে গড়, মধ্যপ্রদেশের জবলপুর জেলার অন্তর্গত একটা ভূমিভাগ। ভূ-পরিমাণ ৭৫০ বর্গমাইল। পূর্বের রাজবংশী সন্দারগণ এই প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে সন্দারের অসন্থাবহারে অসন্তর্গ্ত হইয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাঁহাকে অধিকারচ্যুত করেন। এখানে লোহ পাওয়া ধায়।

২ উক্ত ভূভাগের প্রধান গ্রাম। এখানে সন্ধারের আবাস-বাটী ও একটী হুর্গ আছে।

বিজেলী, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর।

এখানে একজন সম্রান্তবংশীয় রাজপুত সামস্ত বাস করেন।

তাঁহার অধীনে প্রায় ৭৬ থানি গ্রাম আছে।

বিজ্না, বুন্দেলখণ্ডের অষ্টভাই জায়গীরের মধ্যে একটী জায়গীর।
ভূ-পরিমাণে ২৭ বর্গমাইল। পূর্ব্বে এই স্থান তেহরী ও উর্চ্ছা
রাজগণের অধিকারে ছিল। এই স্থানের অষ্ট ভাই নাম হইবার
কারণ এই যে, দেওয়ান রায়িসিংহ বড়াগাঁও জায়গীর তাঁহার
আট পুত্রের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেন। এখানকার বর্ত্তমান
জায়গীরদার মুকুন্দিশিংহ বুন্দেলাবংশীয় রাজপুত। ইহার সৈত্তসংখ্যা ১৫টী কামান, ৫০ অশ্বারোহী ও ৫৩০ পদাতি।

২ উক্ত সামন্তরাজ্যের প্রধান নগর, অক্ষা° ২৫°২৭'১০' উঃ এবং দ্রোঘি° ৭৯°৫'১৫'' পূঃ।

বিজ্নী, আসাম প্রদেশের গোয়ালপাড়া জেলার অন্তর্গত একটী পূর্বাদার। ভূ-পরিমাণ ৩৭৪ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশ স্থান জঙ্গলাবৃত। এখানকার রাজগণ কোচবিহার-রাজবংশাব-তংস বলিয়া পরিচয় দেন।

২ উক্ত দ্বারের প্রধান নগর। দলানী নদীতটে অবস্থিত। অক্ষা° ২৬°৩০´উঃ এবং দ্রাঘি° ৯০° ৪৭´৪০´´পূঃ।

বিজ্লী, মধ্যপ্রদেশের ভাণ্ডারা জেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি।
ভূপরিমাণ ১২৯ বর্গমাইল। ইহার অধিকাংশস্থান পর্বতে ও
জঙ্গলে আবৃত। এখানকার দরেকশা গিরিপথের নিকট কছগড়
নামে একটা গুহা আছে। কুয়ারদান ও বঞ্জারা নদীতীরবর্ত্তী

স্থান মনোহর দৃখ্যে পূর্ণ। নাগপুর ও ছত্তিশগড়-ছেট্ রেলওয়ে দরেকশা পর্বতের টানেল দিয়া চলিয়া গিয়াছে।

বিট, আক্রোশ। জ্বাদি, পরস্মৈ, সক° সেট্। লট্ বেটজি। লোট্ বেটজু। লিট্ বিবেট। লুঙ্ অবেটাং।

বিটক ( থং ) পিটক। অমরকোষে পিটকের পাঠান্তর বিটক। বিড ( দেশজ ) ১ বিট। ২ পাণ।

বিডুবিডু ( দেশজ ) অস্পষ্ট কথা বলা।

বিভা (দেশজ) ১ পাণ। ২ খড় পাকান। ৩ পাণের গোছা। বিতারিখ (পারগী) নির্দ্ধিষ্ট তারিখ।

বিদক্ষ (ক্লী) বিঘটিতং দলং যশু। ১ ধিধাকৃত কলায়াদি । চলিত ডাল। ২ স্বৰ্ণাদির অবয়ব। ৩ দাড়িম কন্ধ। ৪ বংশাদিকৃত পাত্ৰবিশেষ। (পুং) বিঘটিতানি দলানি যশু। ৫ রক্তকাঞ্চন। (শব্দরত্বা°) ৬ পিষ্টক। (শব্দচ°)

বিদলকারী (স্ত্রী) বংশবিদারিণী, বংশপত্রকারিণী। (মহীধর) বিদলসংহিত (ত্রি) অর্দ্ধাংশযুক্ত। "বিদলসংহিত ইব বৈ পুরুষঃ" (ঐতরেয়ব্রা ৪।২২)

বিদলা (স্ত্রী) বিঘট্টতানি দলানি যস্তাঃ। ১ ত্রিবুৎ। (রাজনি°) ২ পত্রশৃত্যা। "বিশীণা বিদলা হ্রস্বা বক্রা স্থূলা দ্বিধাকৃতা। কৃমিদন্তা চ দীর্ঘা চ সমিধো নৈব কার্যেরং॥" (তন্ত্র)

विन्मृति ( थः ) विनि अवस्य वाङ अवि । विन्मृ, अः । विन्मृतीस् ( बि ) विन्मिवि गर्शानिषा । ( शा । । । । । । । । विन्मृत् नम्भीस , अः गमस्मीस ।

বিন্দু (পুং) বিদি-উ। ১ অল্প অংশ। (অমর) ২ রাজভেদ।
৩ রেখাগণিত প্রসিদ্ধ স্থূলখদীর্ঘছনীন লক্ষ্যযোগ্য পদার্থ।
৪ যাহার অবস্থিতি আছে, কিন্তু বিস্তৃতি নাই। (Point)
৫ সাহিত্যদর্পণোক্ত অর্থপ্রকৃতিভেদ।

"বীজং বিন্দুং পতাকা চ প্রকরীকার্য্যমেব চ।
অর্থপ্রিরতয়ঃ পঞ্চ জ্ঞাত্বা যোজ্যা যথাবিধি ॥"(সাহিত্যদ° ১।৩১৭)
নাটকে বীজ, বিন্দু, পতাকা প্রভৃতির বর্ণন করিতে হয় র
ইহার লক্ষণ—

"অবাস্তরার্থবিচ্ছেদে বিন্দুরুচ্ছেদকারণম্।" (সাহিত্যদ° ৬।৩১৯) ৬ অনুস্থারস্চক রেথাভেদ। "বিন্দুদ্বিন্দুমাত্রো" ( মুগ্ধবোধ ) ৭ শারদাতিলকোক্ত মাদজন্ম ক্রিয়াপ্রাধান্ত লক্ষণ চিচ্ছক্তির অবস্থাভেদ।

"সচ্চিদানন্দবিভবাৎ সকলাৎ পরমেশ্বরাৎ।
আসীচ্ছক্তিস্ততো নাদো নাদাৎ বিন্দুসমুদ্ভবঃ॥" ( শারদাতিলক )
সচ্চিদানন্দবিভব পরমেশ্বর হইতে শক্তি, শক্তি হইতে নাদ
এবং নাদ হইতে বিন্দু উৎপন্ন হয়। ৮ বীজভেদ।
"বিন্দুঃ শিবাত্মকো বীজ-শক্তির্মাদন্তমোর্মিথঃ।

সমবারঃ সমাখ্যাতঃ সর্ব্বাগমবিশারদৈঃ ॥" ( শারদাতিলক ) ৯ রসপদ্ধতিপ্রণেতা।

বিন্দুক ( পুং ) চিহ্ন, ফোঁটা।

বিন্দুকিত ( তি ) বিন্দু দারা আরুত।

বিন্দুল্লত (ক্রী) মতৌষধ বিশেষ। (শাঙ্গ ধরসংছি° ২।৯।১১)

বিন্দুচিত ( পুং ) রোহিষ মুগবিশেষ।

বিন্দুচিত্রক (পুং) বিন্দুরপং চিত্রমস্ত কপ্। মৃগভেদ।

বিন্দুজাল (ক্লী) বিন্দুনাং জালং। ১ বিন্দুসমূহ। ২ হস্তিশুপ্তো-পরিস্থিত বিন্দুসমূহ। (হেম) সংজ্ঞারাং কন্। বিন্দুজালক গজ-সমুখাদিস্থ তৎসমূহ পদ্মক। (অমর)

বিন্দুতন্ত্র (পুং) > শারীফলক। ২ চতুরঙ্গ ক্রীড়ন। (মেদিনী) ৩ পাশক। (হারাবলী)

বিন্দু তীর্থ ( क्री ) তীর্থভেদ, বিন্দুসরোবর।

विन्तुरम्व ( पूर ) वोक्रत्मवर्णाटमः। भिवत नामास्त्रः।

বিন্দুনাথ ( পুং ) হটযোগবিদ্যাপ্রবর্ত্তক আচার্য্যভেদ।

বিন্দুপত্র ( পুং ) বিন্দু: পত্রে যস। ভূর্জবৃক্ষ। (রত্নমালা )

বিন্দু ফল ( क्री ) মুক্তা বিশেষ।

বিন্দুম্ ( বি ) ১ বিন্দুর্জ। ২ বিন্দুর স্থার আকারপ্রাপ্ত। ( ঐত বা ও এন ) ( স্ত্রী ) ও শান্দ ধরপদ্ধতি-লিখিত কতকগুলি চরণ। ৪ মরীচিপত্নী বিন্দুমতের মাতা। ৫ মান্ধাতাপত্নী, রালা শশবিন্দুর কন্তা।

বিন্দুমাধব (পুং) ১ বিষ্ণুর নামান্তর। ২ কাশীস্থিত বেণীমাধব। বিন্দুরক (পুং) বুক্ষবিশেষ।

বিন্দুরেখক ( খং ) বিন্দুবিশিষ্টা রেখা যত্র, কন্। পদিভেদ। বিন্দুরেখা ( জী ) বিন্দুসম্বলিত রেখা। ( Dotline ) ২ রাজা চগুবিক্রমের কন্তা। ( কথাস° ২৬।১৭৭ )

বিন্দু বাসর (পুং) বিন্দুপাতশু বাসরঃ। গর্ভে সন্তানোৎপত্তি-কারক শুক্রপাতদিন, যে দিন প্রথম গর্ভসঞ্চার হয়।

বিন্দুসরস্ (পুং) বিলুনামকং সরঃ। সরোবরবিশেষ। এই সরোবর অতি পবিত্র এবং পাপনাশক। মহাভারতে লিখিত আছে—কৈলাসের উত্তর মৈনাকপর্বত সরিধানে হিরণ্যশৃন্ধ নামে মিনিয় একটা পর্বত আছে, এই পর্বতে রমণীয় বিলুসরোবর। এই সরোবরতীরে ভগীরথ গন্ধার্শনের জন্ত বহুকাল তপস্থা করিয়াছিলেন। ইন্দ্রও এইখানে শত অথমেধ যজ্ঞ সম্পাদন করিয়া সিদ্ধিলাভ করেন। ময়দানব যথন যুধিষ্টিরেয় সভা নির্দ্মাণ করেন, তথন এইস্থান হইতেই রয়াদি সংগ্রহ করেন। (ভারত সভাপও তথাঃ) মংস্থাপ্রাণে ১২০ অধ্যারে এই সরোবরের বর্ণনা আছে। বিন্দু সার প্রং) চক্রগুপুত্র নূপতিভেদ। [চক্রগুপ্ত ও প্রিয়দর্শী দেখ।]

বিন্দু সেন ( পুং ) রাজা ক্ত্যোজসের পুত্র।

विन्मु द्वम ( पूः ) विन्म्मातावत ।

বিভিৎসা ( জী ) ভেদ করিবার বলবতী ইচ্ছা।

বিভিৎস্থ ( ত্রি ) ধ্বংস বা নাশ করিতে ইচ্ছুক।

বিভক্ষয়িয়ু ( ত্রি ) ভোলনেচ্ছু, ভোজনে পটু। (মার্ক°পু° ৮।১৫০)

বিভ্রক্ষু ( ত্রি ) দগ্ধ করিতে ইচ্ছুক।

"দেহং বিভ্রক্ষুরস্তাগো" (ভটি এ৫৭)

বিবেবাক (পুং) স্ত্রীদিগের শৃক্ষারভাবজা ক্রিয়া। অভিমত বস্ত্ব প্রাপ্তিতে গর্কহেতু অনাদর এবং সাপরাধের সংযমন ও তাড়ন। বিদ্ধ (ক্রী) বী গত্যাদিষু (উন্থাদয়শ্চ। উন্৪।৯৫) ইতি-বন্প্রত্যেরন নিপাতনাৎ সাধুঃ। ১ প্রতিবিদ্ধ, দর্শণাদিতে ভাসমান প্রতিবিদ্ধাশ্রয়। ২ কমগুলু। (উজ্জ্ব) ৩ মূর্ত্তি।

"প্রদর্শ্যাতপ্রতপ্রসামবিতৃপ্রদৃশাং নৃণাং।

আদায়ান্তর্নধাৎ যন্ত স্ববিশ্বং লোকলোচনম্ ॥'' (ভাগ° অ২।১১)

৪ বিশ্বিকাফল। চলিত তেলাকুচাফল, ইহার পর্যায়—
তুলিকেরী, রক্তফলা, বিশ্বিকা, পীলুপর্ণী, ওষ্ঠা, বিশ্বী, বিশ্বা
বিশ্বক, বিশ্বজা। (শক্ষরত্বা°) ইহার গুণ—পিত্ত, কফ, ছর্দি,
ব্রণ, হুলাস ও কুষ্ঠনাশক। (রাজব°) ভাবপ্রকাশ মতে—
শীতল, গুরু, পিত্ত, অপ্র ও বাতনাশক, রুচিকর এবং আধ্বানকারক। (রী) ৫ স্বর্যাচন্দ্র-মণ্ডল।

"ঈষৎসহাসমমলং পরিপূর্ণচক্র-

বিম্বান্থকারি কনকোত্তমকান্তিকান্তং।" (মার্ক° পু° ৮৪!১১) ৬ মণ্ডলমাত্র।

"নিতম্ববিধেঃ স্থগুক্লমেথলৈঃ স্তনৈঃ সহারাভরণৈঃ সচন্দনৈঃ॥" ( ঋতুসংহার ১।৪ )

(পুং) ৬ ক্বকলাস। (মেদিনী)

বিশ্বক (ক্লী) বিশ্ব-স্বার্থে কন্। ১ চন্দ্রস্থামণ্ডল। ২ বিশ্বিকা-ফল। (শন্দরত্না°) ৩ সঞ্চক, চলিত সাঁচ।

"বিধির্বিধত্তে বিধিনা বধুনাং কিমাননং কাঞ্চনসঞ্চকেন।" ( নৈষধ ২২।৪৭ )

'কাঞ্চনস্থ সঞ্চকেন বিম্বকেন' ( নারায়ণী টীকা )

বিষ্বকি (পুং) রাজপুত্রভেদ। (কথাস° ৯০।৮৮)

বিশ্বজা (স্ত্রী) বিশ্বং ফলং জায়তেহস্তামিতি জন-ড। বিশ্বিকা।

विश्वष्ठ ( शूः ) मर्वश । ( भक्ष ठिख्वका )

বিশ্বর, উচ্চ সংখ্যা।

বিম্বসার (পুং) বিশ্বিসার নরপতি। [বিশ্বিসার দেখ।]
বিস্বা (স্ত্রী) বিশ্বং ফলমস্ত্যভামিতি বিশ্ব-অচ্-টাপ্। বিশ্বিকা।

বিশ্বিকা (স্ত্রী) ১ বিশ্ব। ২ চক্রস্থ্যমণ্ডল। (শক্রত্না°)

বিন্ধিত ( ত্রি ) বিশ্ব-ভারকাদিখাদিতচ্। প্রতিবিশ্বযুক্ত।

''থড়াগ্য বিধিতার্কস্ত ভাভির্দ্যোতিতকুণ্ডলং।''(রাজতর° ৫।৩৫৩) বিশ্বিন্ ( ত্রি ) বিশ্ব সম্বনীয়।

বিষিসার (পুং) জনৈক প্রাচীন রাজা। অজাতশক্রর পিতা। বুদ্ধের সমসাময়িক। প্রবাদ ইনি প্রথমে শাক্ত ছিলেন, পরে শাক্য বুদ্ধ কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মে দীক্ষিত হন। [বুদ্ধ দেখ।]

विश्वी ( श्वी ) विष-गोतानिश्वा और । विश्विका।

"কাকাদনীং চিত্রফলাং বিষীং গুঞ্জাঞ্চ ধারয়েও।" ( স্থশ্রুত )

বিশ্ব (গ্রী) গুবাক।

বিষোষ্ঠ, বিষোষ্ঠ (ত্রি) বিশ্ব-ওর্চ 'ওছোর্চরোঃ সমাসে বা' ইতি পান্ধিকোহকারলোপঃ, বিশ্বে ইব ওর্ফ্রী যক্ত। যাহার ওর্ফ্চ বিশ্বফলের জায়। সমাস বিষয়ে বিশ্ব + ওর্ফ্চ শব্দের বিকরে জকারের লোপ হইয়া 'বিষোর্ফ্চ, বিষোর্ফ্র' এই ছই পদই হইবে। বিলা, ভেদন। চুরাদি উভয় পক্ষে তুদাদি পরক্ষৈ সক শেট। লট্ বেলয়তি-তে। লোট্ বেলয়তু-তাং। লিট্ বেলয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবীবিলৎ-ত। তুদাদিপক্ষে লট্-বিলতি। লোট্-

विल (क्री) विल-क। ছिछ।

विनजू। निष् विदवन। नु अ अदिनी ।।

পোগুবাশ্চাপি তে সর্ব্বে সহ মাত্রা স্কুত্থিতাঃ।
বিলেন তেন নির্গত্য জগ্মুক্র তমলক্ষিতাঃ॥" (ভারত ১৷১৪৯৷১৭)
২ গুহা। (পুং) ৩ উচ্চিঃশ্রবা অশ্ব। (মেদিনী)
৪ বেতস। (শক্চক্রিকা)

বিলক†রিন্ ( পুং ) বিলং করোতীতি ক্-ণিনি। মুষক। (রাজনি°) ( ত্রি ) ২ গর্তকারক।

বিলধাবন ( ত্রি ) যোনিকপাট-প্রক্ষালন। (তৈতিসং° ৭।৪।১৯।১)
বিলবাস ( পুং ) বিলে বাসোহস্ত। জাহক জন্ত। ( রাজনি° )
বিলবাসিন্ ( পুং ) বিলে বসতি বস-ণিনি। ১ সর্প। (শব্দরত্না°)
( ত্রি ) ২ গর্ভবাসী। স্তিয়াং শ্রীষ্। অলুক্ সমাস হইলে 'বিলেবাসিন' এইরূপ পদ হইবে।

বিলশয় (পুং) বিলে শেতে ইতি শী-অচ্। ১ সর্প। (ত্রি) ২ বিলবাদী।

''সক্তুৎস্জ্য তং নাদং ত্রাসয়ানো মৃগদিজান্।

মানুষং বচনং প্রাহ ধৃষ্টো বিলশয়ো মহান্॥" (ভারত ১৪।৯০।৬)

विलभाशिन ( थ्रः ) विल-मी-विनि। विलमंग्र।

বিলেশার, জনৈক যোগাচার্য্য। হঠপ্রদীপিকার ইহার উল্লেখ পাওয়া যায়।

বিলেশয় (পুং স্ত্রী) বিলে শেতে শী-অচ্, অলুক্সমাসঃ। ১ সর্প। ২ মূষিক। ১ গোধা। ৪ শশ। ৫ শলকী।

"গোধাশশভূজগঙ্গাথুশলক্যাদ্যাবিলেশয়াঃ। বিলেশীয়া বাতহরা মধুরা রসপাকয়োঃ। বৃংহণা বন্ধবিণ্মূত্রঃ বীর্য্যোষ্ঠা অপি কীর্ত্তিতাঃ ॥" ( ভাব প্র° ) বিলাই ( দেশজ ) দান করণ ।

বিলাৎ ( আরবী ) ১ বাকি। ২ বিদেশ, ভিন্ন দেশ। ও মূরোপ ও ইংলও দেশ সাধারণতঃ বিলাত বলিয়া উক্ত হইয়া থাকে।

বিলাতী (আরবী) > বিদেশভব। ২ ইংলও বা মুরোপে উৎপন।

বিলাতী আনারস ( দেশজ ) উদ্ভিদ্ভেদ।

বিলাতী আলু (দেশজ) আলুবিশেষ।

বিলাতীমেন্দি ( দেশজ ) মেন্দিভেদ।

বিলান (দেশজ) বিতরণ করণ। ছড়ান, দানকরণ।

বিলেশ্বর (পুং) তীর্থভেদ। এথানে বিলেশ্বর শিবলিঙ্গ বিভামান আছে।

বিলোকস্ ( ত্রি ) বিলং ওকঃ স্থানং যস্ত। বিলবাসী।

বিল্ম (ক্নী) বিল-বাহু মন্। ১ ভাসন। (ঋক্ ২।৩৫।১২) ২ শিরস্তাণ। (শুক্ন যজু :৫।৩৫)

বিল্মিন্ ( ত্রি ) বিল-মিন্। ) বিলযুক্ত। (পুং) ২ রুদ্রভেদ। বিল্ল ( ক্লী ) বিলং লাতি-লা-ক। ১ আলবাল। ( ত্রিকা ) ২ হিন্তু। (শক্চ )

বিল্লমূলা (স্ত্রী) বিল্লমিব মূলং যস্তাঃ। বারাহীকনা। (শবাচক্রি°) বিল্লসূ (স্ত্রী) প্রস্তদশপুতা। যে স্ত্রী দশটী পুত্র প্রস্ব করিয়াছে। 'সপ্তপুত্রপ্রস্তাগাং সপ্তস্থঃ স্কুতবঙ্করা।

বিল্লস্ক্শপুতা ভাদেকাধিকা তু রুদ্রস্থ: ॥' (শব্দরত্না°)

বিল্প (পুং) বিল-ভেদনে উন্থানরশ্চতি সাধুঃ। ফলরুক্ষবিশেষ।
চলিত বেলগাছ। পর্যায়—শাণ্ডিলা, শৈল্য, মাল্র, প্রীফল,
মহাকপিথ, গোহরীতকী, পৃতিবাত, অতিমঙ্গলা, মহাফল,
শল্য, হলগন্ধ, শালাটু, কর্ক টাহর, শৈলপত্র, শিবেষ্ট,
পত্রশ্রেষ্ঠ, ত্রিপত্র, গন্ধপত্র, লন্ধীফল, হরাক্ষহ, ত্রিশাথপত্র,
ত্রিশিথ, শিবজ্রম, সনাফল, সত্যফল, স্বভৃতিক, সমীরসার।
ইহার ফলগুণ—মধুর, হন্য, ক্ষায়, গুরু, পিত্ত, কফ, ছর ও
অতিসারনাশক; ক্চিকারক, দীপন। ইহার ম্লগুণ—
ত্রিদোষর, মধুর, লঘু ও বমননিবারক। ইহার কোমলফলগুণ—
কিন্ধ, গুরু, সংগ্রাহক ও দীপন। প্রফলগুণ—মধুর, গুরু, কটু,
তিক্ত, ক্ষায়, উষ্ণ, সংগ্রাহক ও ত্রিদোষনাশক। (রাজনি)

ভাবপ্রকাশের মতে বালবিল্বকে—বিল্বকটী ও বিল্পেরিকা বলে। ইহা ধারক এবং কফ, বায়ু, আমদোষ ও শূলনাশক। মতান্তরে ধারক, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, কটুকষায়, তিজ্বস, উষ্ণবীর্যা, লঘু, সিগ্ধ এবং বায়ু ও কফনাশক। পাকাবেল— গুরু, ত্রিদোষজনক, ফুজাচ্য, বাহ্যবায়ু-স্থগদ্ধিকারক, বিদাহী, বিষ্ঠন্তকারক, মধুররস এবং মন্দামিজনক। ফলের মধ্যে স্পুক্ ফলই বিশিষ্ট গুণ্নায়ক হয়; কিন্ত বিল্বের তাহা নহে, ইহার কাচা ফলই বিশিষ্ট গুণদায়ক। দ্রাক্ষা, বিৰ ও হরিতকী প্রভৃতির ফল শুঙ্কেই গুণাধিক্য হইয়া থাকে। (ভাবপ্র°)

বিৰবকের উৎপত্তি সময়ে বুহদ্ধর্মপুরাণে লিখিত আছে---কমলা প্রতিদিন সহস্রপদ্মরা মহাদেবের পূজা করিতেন। একদা সহস্রপুষ্প ২।৩ বার গণনা করিয়া পূজার সময় দেখিলেন ছইটা পদ্ম কম হইয়াছে। তখন লক্ষ্মী নিতান্ত কাতর হইয়া মনে মনে স্থির করিলেন, ভগবান বিষ্ণু আমার স্তনদয়কে পদ্ম বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকেন, অতএব এই স্তন-পন্ম কর্ত্তন করিয়া মহাদেবের পূজা সমাপন করি। তিনি ইহাই স্থির করিয়া অস্ত্রদারা প্রথমে বামস্তন ছেদন করিয়া মহাদেবের মস্তকে প্রদান করিলেন। যখন কমলা দক্ষিণস্তন কাটিতে উদ্যত হইলেন, তথন মহাদেব স্বয়ং স্বৰ্ণলিঙ্গ হইতে আবিভূতি হইয়া কহিলেন, তোমার দ্বিতীয়স্তন ছেদন করিবার আবশুক নাই। আমি তোমার ভক্তিতে নিতান্ত প্রীত হইয়াছি। তোমার যে ছিল স্তন মনীয় লিঙ্গোপরি সমর্পিত হইয়াছে, উহা অবনী-তলে শ্রীফল নামে পুণ্যপ্রদ বুক্ষরূপে সমুৎপন্ন হউক। শ্রীফল বৃক্ষই তোমার মূর্ত্তিমতী ভক্তিতুলা জানিবে। যতদিন চক্র-স্থ্য থাকিবে, ততদিন তোমার এই কীর্ত্তি থাকিবে। এই বুক আমার অতিশয় প্রিয় হইবে। এই বৃক্ষপত্র ব্যতীত কখন আমার পূজা হইবে না। লক্ষ্মী ইহা শুনিয়া নিতান্ত প্রীতা रुरेलन ।

বৈশাখমাদের শুক্লাতৃতীয়ার দিন বিলবুক্ষের আবির্ভাব হয়।

শ্রীফলবৃক্ষ সমুৎপল্ল হইবামাত্র ব্রহ্মা, নারায়ণ, ইক্রাদি দেবগণ ও
দেবপত্মীরা সকলে তথায় সমাগত হইলেন। তথন সকলে
দেখিলেন, এই বৃক্ষ স্লিয়, শিবস্বরূপ ও স্বীয়তেজে দেনীপ্যমান।

ঐ বৃক্ষ ত্রিপত্রে পরিশোভিত।

ভগবান্ বিষ্ণু তথন কহিলেন, এই বৃক্ষের বিষ, মাল্র, শীফল, শাণ্ডিল্য, শৈল্য, শিব, পুণা, শিবপ্রাদ, দেবাবাস, তীর্থ-পদ, পাপন্ন, কোমলছেদ, জন্ম, বিজন্ন, বিষ্ণু, ত্রিনয়ন, বর, ধ্মাক্ষ, শুক্রবর্ণ, সংঘমী ও প্রান্ধদেবক, এই একবিংশ নাম হইল। এই বৃক্ষের মূলদেশ হইতে শতধন্ম-পরিমিত স্থান পরমতীর্থস্বরূপ। ঐ বৃক্ষের তিনটী পত্র তিনটী তীর্থতুল্য। উর্জপত্র শিব, বামপত্র ব্রন্ধা এবং দক্ষিণপত্র সাক্ষাং বিষ্ণু। বিষর্কের ছাল্লা বা পত্র লজ্জ্বন ওপাদদারা স্পর্শকরা বিধেন্ন নহে। এই বৃক্ষলভ্রনে পরমান্ত্র হাস এবং পাদস্পর্শে প্রীহরণ হইন্না থাকে। সহস্র পদ্মপুল্পে পূজা করিলে যে ফল হন্ন, একটী বিশ্বপত্রদারা প্রান্ন তাদৃশ ফললাভ হইন্না থাকে। তুলসীপত্রের স্থান্ন বিশ্বন পত্র চন্ননের সমন্ত্র মন্ত্রণডিল্লা পত্র তুলিতে হন্ন।

বিৰপত্ৰ তুলিবার মন্ত্ৰ—

"পুণ্যবৃক্ষ মহাভাগ মালুর শ্রীক্ষলপ্রভো।
মহেশপুজনার্থার তৎপত্তাণি চিনোম্যহং॥"
এই মন্ত্রে বিৰপত্ত তুলিয়া পরে বিৰবৃক্ষকে প্রণাম করিতে
ছইবে। প্রণামমন্ত্র—

"ওঁ নমো বিশ্বতরবে সদা শঙ্কররূপিণে। সফলানি সমাঙ্গানি কুঞ্ছ শিবহর্ষদ ॥"

প্রভাতে গাত্রোখান করিয়া রুক্ষের মূলদেশে চারিদিকে
দশহস্ত পরিমিত স্থান সগোময়জলে মার্জ্জন করিতে হয়। পক্ষাস্ত
অর্থাৎ অমাবস্থা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী, সায়ংকাল ও মধ্যাক্ষকাল
এই সকল সময়ে বিৰপত্র চয়ন করিতে নাই। শাখা ভয় করা
অথবা রুক্ষে আরোহণ করা উচিত নহে, বয়ং য়ুক্ষে আরোহণ
করিয়া পত্র চয়ন করিবে, তথাপি শাখা ভয় করিবে না।
রমণীয়, অখণ্ডিত বা থণ্ডিত সকলপ্রকার পত্রেই শিবের অর্জনা
হইতে পারে। ও মাদের পর বিৰপত্র পর্মুটিত হয়। স্থা ও
গণেশ ভিয় সকল দেবতাকেই বিৰপত্রদারা পূজা করা যায়।
যেস্থানে বিৰকানন আছে, সেইস্থান বারাণদী তুল্য পবিত্র।
বাটীয় ঈশানকোণে বিৰক্ষ প্রতিলে বিপদের আর সন্ভাবনা
থাকে না। বাটীয় পূর্বাদিকে বিৰক্ষ থাকিলে স্থণ, দক্ষিণে
শমনভয়নাশ এবং পশ্চিমে প্রজালাভ হইয়া থাকে। শ্মশান,
নদীতীয়, প্রান্তর ও বনমধ্য, এই সকল স্থানে বিৰক্ষ থাকিলে
ভাহা পীঠস্থল বলিয়া কীর্ত্তিত হয়।

বাটীর প্রাঙ্গণের মধ্যস্থলে বিশ্বর্ক্ষ রোপণ করিতে নাই।
যদি দৈবাৎ সমুৎপন্ন হয়, তাহা হইলে শিবজ্ঞানে তাহার অর্জনা
করিবে। বিশ্বর্ক্ষ ছেদন বা তাহার কান্ত দহন করিতে নাই।
রাক্ষণদিগের যজ্ঞ ভিন্ন অন্ত কোন কারণে বিশ্বর্ক্ষ বিক্রয় করিলে
তাহাকে পতিত হইতে হয়। বিশ্বকান্ত-ঘর্ষিত চন্দন মন্তকে
ধারণ করিলে নরকভন্ন থাকে না। চৈত্র, বৈশাধ, জ্যৈন্ত ও
আযাঢ় এই চারিমাদে বিশ্বর্ক্ষে জলসেক করা বিধেয়। (বৃহদ্বর্ম্পুণ্ন ১-১১ আঃ)

বহ্নিপুরাণে লিথিত আছে, গোরপধারিণী লক্ষী পৃথিবীতে অবতীর্ণা হইলে তাহার গোময় হইতে বিলবুক্ষের উৎপত্তি হয়।
"ভূগোলক্ষীশ্চ যা ধেন্তু গোরপা সা গতা মহীম্।
তদ্যোময়ভবো বিলঃ খ্রীশ্চ তন্ত্মাদজায়ত॥" (বহ্নিপু°)

এই বৃক্ষে লক্ষী সর্বাদা বাস করেন। এইজন্ম ইহার নাম প্রীবৃক্ষ। \*

"बळानाः চেহ সংভূতির যথা হরিহরত চ।
 কোনলা বোচনা কীরং মুকং দ্ধি যুতং গ্ৰাং॥
 বড্লানি প্ৰিকাণি তথা সিজিকরাণি চ।

তন্ত্রমতে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।
বিষ্ণু-বনিতা লক্ষ্মী পৃথিবীতে বিল্ববৃক্ষরূপে উৎপন্ন হন। কারণ
বিষ্ণু সরস্বতীকে অতিশন্ন ভালবাসিতেন; এইজন্ম লক্ষ্মী মহাদেবের উদ্দেশে বহুবৎসর ধরিয়া ঘোরতর তপস্থা করেন।
ইহাতেও মহাদেবের প্রীতি না হওয়ায় তিনি বৃক্ষরূপে পরিণত,
হন, শেষে এই বৃক্ষ বিল্বক্ষ নামে খ্যাত হয়। মহাদেব এই
বৃক্ষে সর্বাদা বাস করেন।

°কথং সা বিষ্ণুবনিতা বিন্নবক্ষো বভূব হ।
জ্যোতীরূপং মদংশং প্রার্থিতা ব্রহ্মাদিভিঃ সদা॥" ইত্যাদি।
(যোগিনীতন্ত্র পূর্ব্বথণ্ড ৫ পটল)

বিশ্ববৃক্ষতলে প্রাণত্যাগ করিলে মোক্ষলাভ হয়।
"বিশ্ববৃক্ষন্তথা দেবী ভগবান্ শঙ্করঃ স্বয়ং।
বিশ্ববৃক্ষন্তলে স্থিয়া যদি প্রাণাংস্ত্যজেৎ স্থধীঃ 
ভৎক্ষণাৎ মোক্ষমাপ্নোতি কিং তম্ম তীর্থকোটিভিঃ।"
(পুরশ্চরণোল্লাস ১০ পটল)

দেবপূজায় বিৰপত্ৰ দিবার সময় অধোমুথে দিতে হয়। "পত্ৰং বা যদি বা পূষ্পং ফলং নেষ্টমধোমুথম্। যথোৎপন্নং তথা দেয়ং বিৰপত্ৰাণ্যধোমুথম্॥"

( মাতৃকাতন্ত্ৰ ৫৫ পটল )

বিৰপত্ৰ ব্যতীত শক্তিপূজাদি হয় না।

[ শ্রীফল ও বিশ্ববৃক্ষ দেখ।]

বিল্পক (ক্লী) > তীর্থভেদ। (ভারত অন্ত °২৫ আঃ) ২ নাগ-ভেদ। (ভারত আদিপ° ৩৫ আঃ) ৩ পীঠস্থানভেদ। (দেবী-ভাগ° ৭।৩০ আঃ)

বিল্পকাদি (পুং) পাণিম্যক্ত শব্দগণতেদ। 'বিলাদিভাশ্ছম্ম লুক্' পাণিনির এই স্ব্রোক্ত ছ প্রত্যয়-নিমিত্ত শব্দগণ। যথা— বিল্প, বেণু, বেত্র, বেতস, ইক্ষু, কৃষ্ঠি, কপোত, তৃণ, কুঞ্চা, তক্ষন্। (পাণিনি)

বিল্পকীয় (ত্রি) বিলাঃ সন্তি যস্তাং নড়াদিষাং ছ কুক্্চ। বিলযুক্ত ভূমি।

বিল্পন্ধ ( ত্রি ) বিলাৎ জায়তে জন-ড। মালুরজাত, বিল্পনাত্র। বিল্পন্ধ ( স্ত্রী ) শালিধান্তবিশেষ।

"বিৰজা মাগধী পীতা সামাস্যান্তা গুণাগুণৈঃ।" (অত্ত্ৰিস° ১৫ অঃ) বিল্পতেজস্ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ° ৫৭ অঃ) বিল্পতিজ্ঞা (ক্লী) কর্ণরোগোক্ত তৈলোষধভেদ।

উথিতো বিৰবৃক্ষন্ত গোমরান্ মুনিসন্তম।
ভত্রাসৌ বদতে লক্ষ্মীঃ শ্রীবৃক্ষণ্ডে ন চোচ্যতে।"
( বহ্নিপুং বৈশ্বধর্গে ওদ্ধিত্রত নামাধ্যায়)

প্রস্ততপ্রণালী—তিলতৈল ৪ সের, ছাগত্র্য ১৬ সের ও

> সের বেলশুঠ গোমূত্রে পেষণ করিয়া কল্প দিতে হইবে।
বাধির্যারোগে এই তৈল কর্ণে পূরণ করিলে বধিরতা নষ্ট হয়।

অন্যবিধ—তিলতৈল ১ সের, ছাগীছগ্ধ ৪ সের, কব্ধ বেলভঁঠা ২ পল। পরে ম্থানিয়মে এই তৈল পাক করিতে হইবে।
বাতশ্রৈত্মিক বিধিরতায় ইহা কর্ণে পূরণ করিলে ব্ধিরতা প্রশমিত
হয়। (ভৈষজ্যরত্মা° কর্ণরোগাধি°)

বিল্পনাথ ( পুং) একজন হটযোগাচার্য্য।

বিল্পত্র ( क्री ) বিশ্বস্থ পত্রং। মালুরপত্র, চলিত বেলপাতা।

[ विब ७ विवर्क (१४ । ]

বিল্পপত্রিকা (স্ত্রী) বিষকস্থিতা দাক্ষায়ণী মূর্ত্তিভেদ।
বিল্পপান্তর (প্রং) নাগভেদ। (ভারত ১।৩৫ অঃ)
বিল্পপেষিকা (স্ত্রী) বিষম্ভ পেষিকা। শুষ্কবিল্পপ্ত, চলিত

"কফবাতামশূলন্নী গ্রহণীবিৰপোষিকা।" (রাজনি°)

বিশ্বমঙ্গলঠাকুর, দান্দিণাত্যবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ-কুমার।
ক্ষণবেধানদীতীরবর্ত্তী কোন প্রামে তাঁহার বাস ছিল। বাল্যাবস্থায় পিত্বিয়োগ হওয়ায় তিনি অতুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী
এবং লাম্পট্যদোষে দ্যিত হন। ঐ নদীর অপর পারে চিস্তামণি নামে এক বেশু৷ বাস করিত। তিনি দিবারজনী তাহাতে
আসক্ত থাকিয়া প্রেমচর্য্যা করিতেন। এই প্রেম্ম্যোত একদিন
তাঁহাকে কৃষ্ণদর্শনে লইয়া গিয়াছিল।

একদিন কথাচ্ছলে ঐ বেখা জানিল যে, কল্য বিশ্বমঙ্গল মৃতাহ তিথিতে পিতৃশ্রাদ্ধ করিবেন; স্থতরাং এদিনে তাঁহার নদীপার হওয়া অসম্বত জানিয়া তাঁহাকে রাত্রিতে নদীপার হইতে নিষেধ করিয়া দিল। এদিকে গৃহকর্ম সমাপনের পর বিৰম্পল আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, চিস্তামণির-দর্শন-লালদায় উদ্বিগচিত হুইয়া রাত্রি দ্বিপ্রহরের সময় গৃহ হুইতে নিজ্ঞান্ত হইলেন। পথে যাইতে যাইতে ঘোর মেঘ উঠিল, সঙ্গে সঙ্গে ঝঞ্চাবাত, বজ্রাঘাত ও রুষ্টিপাত হইতে লাগিল, তিনি এসম বাধাবিল্ল অতিক্রম করিয়া নদীতীরে ভেলার অবেষণে উপস্থিত হইলেন। বাত্যাবিতাডিত ভীষণাকার ধারণ করিয়াছে, চারিদিকেই উত্তালতরঙ্গ উঠিয়া নদীবক্ষকে বিভীষিকাময়ী করিয়া তুলিয়াছে। প্রেমোকত বিৰ্মন্ত্ৰ এরপ অসময়েও স্থির থাকিতে না পারিয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। জলবেগে কথন ডুবিয়া কথন বা ভাসিয়া যাইতে যাইতে কাৰ্চলমে তিনি একটী গণিতা শব আশ্রয় সন্মুখে উপনীত হইলেন। রাত্রি অধিক হইয়াছে, ছারবদ্ধ

দেখিয়া তিনি গৃহপ্রবেশের চেষ্টায় বাটীর চারিদিকে জ্রমণ করিতে লাগিলেন।

প্রাচীরগর্প্তে দর্পপুচ্ছ বিলম্বিত দেখিয়া তিনি রজ্জুজানে তাহাই ধরিয়া প্রাচীরে উঠিলেন ও তথা হইতে লন্দপ্রদান-পূর্বক ভিতরের আঙ্গিনায় পড়িলেন। শব্দ প্রবণমাত্র চিস্তানমিণ প্রভৃতি বেখাগণ প্রদীপ লইয়া আসিল এবং বিষমঙ্গলকে তদবস্থায় দেখিয়া উঠাইয়া আনিল; কিন্তু তদগাত্র হইতে শবের পূতিগন্ধ নির্গত হইতে দেখিয়া, সে মান করাইয়া দিল ও প্রকৃত কারণ জিজ্ঞাসা করিল। বিষমঙ্গল চিন্তামণিগতপ্রাণে বিভার হইয়া আছেন, তিনি শ্বরূপ জাত না থাকায় সমস্তই প্রত্যক্ষ দেখাইলেন। তথন সেই বেখা বিষমঙ্গলকে তমোমদে উন্মান জানিয়া বিস্তর তিরস্কারবাক্যে বলিল—"আমি বেখা, নীচ, অম্পুণ্ড ও নিন্দিত। তুমি ব্রাহ্মণসন্তান; এই প্রেম আমায় না দিয়া যদি তুমি ইহার শতাংশের একাংশও ক্বম্বগাদপদ্যে সমর্পণ করিতে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তোমার চতুর্বর্গ ফল লাভ হইত।"

চিন্তামণির এই ভর্ৎসনাবাক্যে বিৰমঙ্গলের হৃদয়ে সথ্যভাব উপস্থিত হইল, সঙ্গে সঙ্গে বিবেক ও বৈরাগ্য আসিয়া দেখা দিল। সেই রাত্রি তিনি কৃষ্ণলীলাগানে অতিবাহিত করিয়া প্রভাতে স্থানান্তরে চলিয়া গেলেন। পথিমধ্যে সোমগিরি নামক জনৈক সাধুর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়, বিৰমঙ্গল তাঁহার নিকট কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইলেন। একবংসর গুরুসেবার পের সেই প্রেমবৈরাগী বিশুদ্ধ প্রেমধন প্রাপ্ত হন। তৎপরে কৃষ্ণদর্শনে মানসিক উৎকণ্ঠা জন্মিলে তিনি বুন্দাবন গমনে অভিলাবী হইয়া পথে পথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে একটী গ্রামে উপস্থিত হইয়া তিনি সরোবর তীরস্থ বৃক্ষতলায় উপবেশনপূর্বক রুঞ্ধ্যানে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। দৈবাৎ এক বণিক্পত্নী ঐ সরোবরে স্নান করিতে আসায় তাঁহার প্রতি দৃষ্টি পতিত হইল এবং পূর্বাভ্যাসবশতঃ কামাবেশে তাঁহার মন ঈষৎ টলিল। তিনি সেই রূপবতী রুমণীর অন্থ্যমন করিলেন। বণিক্বণিতা নিজ অন্তঃপুর মধ্যে চলিয়া গেলেন, সাধু বিশ্বমঙ্গলও সেই গৃহদ্বারে বিসিয়া রহিলেন। বণিক্ উপস্থিত হইয়া সাধুকে দেখিয়া নানা মিষ্টবচনে তুই করিলেন, সাধু বণিক্রমণীর দর্শন প্রার্থনা করিলে বৈশ্বর প্রতির জন্ত বণিক্ স্বয়ং অন্তঃপুরে গিয়া সেই স্থানরীকে স্ববেশা ও সালস্কৃতা করিয়া নির্জ্জনে সাধুর সম্মুখে আনিয়া দিল। তথন সেই সাধু রুমণীর রূপ আপাদমন্তক নিরীক্ষণ করিয়া চক্ষুকে তিরস্কারপূর্বক কহিলেন—

"রক্তমাংস ক্রেদ বিষ্ঠা মৃত্যময় দেহ। ত্বক্ আচ্ছাদনমাত্র দরশ স্থবহ॥" পর্বে দেই রমণীর নিকট হইতে স্ফীছয় গ্রহণপূর্বক চক্ষ্র্র বিদ্ধ করিলেন এবং ক্লফপ্রেম অনুরাগে অন্ধের মত ধীরে ধীরে র্নাবন অভিমুখে চলিতে লাগিলেন। রাধাক্লফপ্রেমে মাতোয়ারা ইইয়া তিনি যে অমৃতময় গীতে গ্রিভ্বন পুলকিত করিয়াছিলেন; তাহাই প্রীক্লফকর্ণামৃত নামে প্রসিদ্ধ। প্রবাদ প্রীক্লফ গোপবেশে তাঁহাকে থাওয়াইতেন। একদিন তিনি গোপবালকবেশী প্রীক্লফের হস্ত চাপিয়া ধরিলে বালক হাতে ব্যথা লাগিতেছে বলিয়া হাত ছাড়াইয়া লন, ভাহাতে বিৰমঙ্গল বলিয়াছিলেন—

"হস্তমুৎক্ষিপ্য থাতোহসি বলাৎক্ষ কিম্ছুত্ম্। হৃদয়াদ্যদি নির্য্যাসি পৌরুষং গণয়ামি তে॥" ( শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত ৩৯৬)

ভক্তপ্রেমে রাধাক্ষ আর বিরমঙ্গলকে বছদিন ক্লেশ দিতে পারিলেন না। তাঁহারা নিজ পদ্মহস্ত বুলাইয়া তাঁহার জ্ঞান-চক্ষুক্মীলন করিয়া দিলেন। অন্ধের নয়ন ফুটিল, তিনি ত্রিভঙ্গভঙ্গিম মুরলীবদন খ্যামমূর্ত্তি দর্শন করিলেন; পার্শ্বে প্রেমন্ময়ী রাধা—এই যুগলরূপ দেখিয়া তিনি প্রেমাবেশে ঢলিয়া পড়েন। (ভক্তমাল)

বিষমঙ্গল ঠাকুরের অপর নাম লীলাশুক। এক্সিঞ্প্রেমে সন্ন্যাসী হইনা সাধকচূড়ামণি তত্ত্জান লাভ করিরাছিলেন। কৃষ্ণকর্ণামৃত, কৃষ্ণবালচরিত, কৃষ্ণাহ্নিককৌমূদী, গোবিন্দস্ভোত্ত্র, বালকৃষ্ণক্রীড়াকাব্য, বিষমঙ্গলস্ভোত্ত্র ও গোবিন্দদামোদরস্তব নামে কএকথানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়।

বিল্পবন (ক্লী) বিল্ল বনং। মাল্ব সমূদায় । তম্পবিষয়ং রাজ-ন্তাদিকাৎ বুঞ্। বিল্পবন্ক-তদ্বিষয়।

বিল্পবন, দাকিণাত্যের মহরানগরের নিকটবর্ত্তী একটী তীর্থ।
বেগবতী নদীতীরে অবস্থিত। স্কলপুরাণান্তর্গত বিলারণ্যমাহাত্ম্যে ও শিবপুরাণের বিল্পবন্যাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্রতা।
বিল্পব্রহ্ম, চলিত বেলগাছ (Ægle Marmelos) বিভিন্ন নাম
হিন্দী—বেল, শীফল, শ্রীফল ; বাঙ্গালা—বেল, বিল্ব ; আসামী—বেল, বোষাই—বেল, বিল ; মরাঠা—বেল, গুজরাটী—বিল,
সিল্প্—বিল, কটোরি ; সংস্কৃত—বিল্প, শ্রীফল, মালুর, বিল্বফল,
বিল্ব ; আরবী—সফর্জনে হিন্দি, স্ফল ; কোল—লোহগিসি ;
মঘ—উরৎপঙ্গ, ভামিল—বিল্বফলম্, তেলগু—মরেই, মালুরম্,
বিল্পপ্র, পতির ; গোঁড়—মইকা, মহকা, মলয়ালম্—কুবলপ্রজান, কণাড়ি—বিলপত্রী বা বেলপত্রী, ব্রন্ধ—ওক্ষিৎ, উষিৎবন্ ;
সিঙ্গাপুর—বেল্লী। ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই বেলগাছ জন্মে,
হিমালয় পর্ব্বতের বনবিভাগের মধ্যে ও দক্ষিণ ভারতে এবং বিশ্বনেশে বেলগাছ স্বভাবত উৎপন্ন হয়।

বেলগাছের ছাল কাটিয়া দিলে একপ্রকার আটা বাহির
হয়, তাহা কতকাংশে গঁদের স্থায়। ফলের খোলার মধ্যে
বীজশ্রেণী থাকে। প্রত্যেক বেলে বীজ থাকিবার জন্ত ১০
হইতে ১৫টা পর্যাস্ত গহরের আছে। এই কোষ মধ্যে বীজশুলি আটায় জড়িত থাকে, তাহা আস্বাদবিহীন ও জ্ব্যাদি
জুড়িবার উপযোগী। বেলের আটা চুণ মিশ্রিত করিলে কাচের
বাসন জুড়িতে পারা যায়।

কাঁচা বেলের খোলা হইতে একপ্রকার জরদবর্ণ পাওয়া যায়। হরিতকী সহযোগে উহা কেলিকো নামক বস্ত্র রঙ্গ করিতে ব্যবহৃত হয়।

বেলগাছের বহু ভেষজগুণ আছে। কাঁচা ও পাকা ফল, শিক্ত পত্র, খোলা প্রভৃতি স্বতম্ত্র গুণবিশিষ্ট।

কাঁচাফল—গৃহস্থ মাত্রেই কাঁচাফল টুক্রা টুক্রা করিয়া শুকাইয়া রাথে। উহা আমাদের দেশে বেলশুঠা নামে খ্যাত। উহার ধারকতা গুণ আছে। বালক প্রভৃতির অজীর্ণরোগে ইহা গরমজলে দিদ্ধ করিয়া তাহার কাথ খাওয়ান হয়। ইহা পাকাশয়ের উপযোগী ও সহজেই পরিপাক পায়। কথন কথন গ্রহণীরোগেও এই পথ্য দেওয়া হইয়া থাকে। আমাশয় প্রভৃতি ওদরিকরোগে কাঁচাবেল পুড়াইয়া গুড় বা চিনির সহিত খাইলে উপকার দর্শে।

২ পাকাফল—স্থমিষ্ট, সদান্তব্যুক্ত ও শীতল। গ্রীন্মের সময়ে তেঁতুল বা দিধি ও মিষ্টবোগে বেলের সরবৎ বিশেষ স্থথপের হয়। উহা হান্য, বলকর ও সারক। প্রাতে বরফবোগে বেলের সরবৎ পান করিলে উদরাময় রোগ আরোগ্যুহয়। পাকাবেল অন্ন মিষ্ট দিয়া থাইলে পেট আটিয়া যায়। দীর্ঘাজীর্ণ বা আমাশয়জনিত দৌর্বল্যে য়ুরোপীয়গণ বেলমার্মালেড (Bel-marmalade) প্রস্তুত্ত করিয়া প্রাত্ত সেবন করে।

ত বেলের শিকড়—ইহার ছালের কাথ প্রস্তুত করিয়া সবি-রাম জরে প্রয়োগ করা যায়। দীর্ঘকালস্থায়ী কোষ্টবদ্ধতারোগে শিকড়ের ছাল ১ ওন্স ১০ ওন্স গরমজলে সিদ্ধ করিয়া, তাহার ১ বা ২ ওন্স সেবন করিলে যথেষ্ট উপকার দর্শে। চিস্তোন্মানতা ( Hypochondriasis) ও স্থানোগে ( palpitation of the heart ) ইহা উপকারী। বৈদ্যক দশমূল-পাচনে বেলের শিকড় আছে। বেলের শিকড় সাপের মাথায় ঠেকাইলে চক্র নাবিয়া যায়। সর্পদ্ধ স্থানে বেড়ের শিকড় লাগাইলে বিষ নষ্ট হয়।

৪ পত্র—বেলপাতা ছেঁচিয়া সেই রস স্বল্পজ্জরে থাওয়াইলে সামান্ত দাস্ত হয় ও জর কমিয়া আইসে। চক্ষুরোগে অথবা গাত্র-ক্ষতে কথন কথন বেলপাতা বাটিয়া সেইস্থানে কাঁচা পুলটিস্ দিলে যাতনার উপশম হয়। সামান্ত জরে বেলপাতার কাথ দেবন করান হইয়া থাকে। বেলপাতায় শিব ও শক্তিপূজার কথা পূর্ব্বে বিবৃত হইয়াছে।

৫ বেলের খোলাও সময় সময় ঔষধার্থ ব্যবহৃত হয়।

৬ বিৰপুষ্প হইতে বেশ স্থগন্ধ পাওয়া যায়।

য়ুরোপীয় চিকিৎসকগণ বেল হইতে তিনটী ঔষধ প্রস্তুত করিতেছেন Extract of Bel, (খ) Liquid Extract of Bel ও (গ) Powder of the pulp। উক্ত ঔষধত্রয়ই উদর ও জররোগে অবস্থাবিশেষে সেবনীয়।

বিল্পা (স্ত্রী ) বিল্প-টাপ্। হিঙ্গুপত্রী। (রাজনি°) বিল্পান্সক (ক্লী ) রেবাতীরস্থিত একটা তীর্থস্থান।

বিলেশ্ব (क्री) भिवनिश्र एक।

বিল্যোদকেশ্বর (পুং) শিবমূর্ত্তিভেদ। হরিবংশে ১৩৬ অধ্যায়ে ইহার আবির্ভাবের বিষয় লিখিত আছে।

বিল্হণ (পুং) চালুক্যরাজ বিক্রমাঙ্কের সভাস্থ একজন কবি। ইনি বিক্রমাঙ্ক-চরিত কাব্য রচনা করেন। এই গ্রন্থে তৎকালের অনেক ঐতিহাসিক কথা বর্ণিত আছে। ইনি 'চোর কবি' নামেও খ্যাত।

বিস্, ক্ষেপ। দিবাদি, পরক্ষৈ, দুসক, সেট্। লট্। বিস্তৃতি।
লোট্ বিস্তৃত্। লিট্ বিবেদ। লুঙ্ অবেদীৎ। হরিৎ অবিদং।
বিস্কৃতিকা (স্ত্রী) বিষমিব কঠোহস্তান্ত ইনি। বক। (রাজনি°)
বিস্কৃত্যুম (ক্লী) বিষম্ভ কুত্মমং। কমল। (রাজনি°)
বিস্তৃত্বা (ত্রি) বিসং মৃণালং খনতি খন-বিট্-ডা। মৃণাল-খননকর্ত্রা।

বিস্থাদক। (স্ত্রী) বিসাধা, মূণালথননকারী। ২ বাৎস্যা-য়নের কামস্ত্র-বর্ণিত নাটকভেদ।

বিস্প্রন্থি (পুং) বিসম্ভ গ্রন্থি। মুণালগ্রন্থি, ইহা জলে দিলে জলের মলিনতা বিদ্রিত হয়। "সপ্তকল্যন্ত প্রসাধনানি ভবন্তি। তদ্যথা কনকগোমেদকবিসগ্রন্থিশৈবালমূলবন্তাণি মুক্তামণি-শেচতি।" (স্থাঞ্জ)

বিসজ (ক্লী) বিশাজ্জায়তে জন-ড। পদ্ম।

বিসনাভি (পুং) বিসং নাভিরুৎপত্তিস্থানং যশু। ১ পদ্মিনী। ২ পদ্মসমূহ। (ত্রিকা°)

विमन् | लिका ( खी ) विमच नानित्कव । भूगान । ( मकार्थकन्न ° )

विमन्भिका ( खी ) ३ वक ए ।

বিসপ্রসূন ( ক্রী ) পদ। ( অমর )

"জক্ষুবিদং ধৃতবিকাদিবিষপ্রস্থলাঃ" (মাঘ ৫।২৮)

বিসল ( ক্লী ) বিসং লাতীতি লা-ক । পলব। ( ত্রিকা°)

বিসবৎ ( ত্রি ) বিদ-চতুর্থাদিয়াৎ মতুপ্ মন্ত ব। মুণালযুক্তাদি। স্তিরাং ভীপ্।

বিসব্যুন্ (পুং ক্লী) বিসাধা নেত্রবয় গত রোগভেদ। ইহার লক্ষণ—নেত্রের বর্ম দেশ ফুলিয়া উঠিয়া জলপূর্ণ-মৃণালের ছিদ্রের ভাষ ক্ষম ক্ষম বহুসংখ্যক ছিদ্রবিশিষ্ট হইলে বিসব্যু হয়। "শূন্যং-যদ্বর্ম বহুভিঃ কুইক্ষশিষ্ট্রেঃ সমন্বিত্রন।

বিসমন্তর্জ্জলইব বিসবজ্মে তি তন্মতম্॥" (স্কুশ্রুত উত্তরত ৪ অ°)
বিসিনী (স্ত্রী) বিস পুন্ধরাদিস্থাৎ ইনি। ১ পদ্মিনী। (অমর)
২ মুণালাদিযুক্ত দেশ। ৩ তৎসমুদ্ধ।

বিসিল্ন ( ত্রি ) বিস-কাশ্যাদিত্বাদিল। মৃণালসমীপাদ।
ব্রীজ্ব ( ক্রী ) বিশেষেণ কার্য্যরপেণ অপত্যতয়া চ জায়তে 'উপসর্গে চ সংজ্ঞায়াং' ইতি জন-ড, 'অন্তেষামপীতি' উপসর্গশু দীর্ঘঃ
বা বিশেষণ ঈজতে কুক্ষিং গচ্ছতি শরীরং বা ঈজ-গতিকুৎসনয়োঃ পচাদ্যচ্। ১ কারণ। "বীজং মাং সর্ব্যন্তানাং বিদ্ধি
পার্থ সনাতনং।" ( গীতা ৭।১০ ) ২ শুক্র।

"অপ এব সমর্জানে তাস্থ বীজমবাস্কাৎ।" (মন্থ ১৮)
বীজং শুক্রং' (মেধাতিথি) ৩ শক্তিরূপ।
"যম্মাদীজপ্রভাবেণ তির্য্যগ্জা ঋষয়োহভবন্।
পূজিতাশ্চ প্রশন্তাশ্চ তমাদীজং প্রশন্ততে॥" (মন্থ ১০।৭২)

'বীজং শক্তিরপং' (কুলুক) ৪ অনুর। ৫ তত্থাধান। (মেদিনী) ৬ মুদ্রা। (রাজনি°) ৭ গণিতবিশেষ। বীজ-গণিত। ৮ বৃক্ষাদির অস্কুরাধার।

"উৎপাদকং বংপ্রবদন্তি বুদ্ধেরধিষ্ঠিতং সংপুরুষেণ সাংখ্যাঃ। ব্যক্তন্ত রুংস্কল্য তদেকবীজমব্যক্তমীশং গণিতং চ বন্দে॥"

( সিদ্ধান্তশিরোমণি বীজগণিত ১৷১ )

৮ দেবতাদিগের মূলমন্ত্রের নাম বীজ। তত্ত্বে প্রত্যেক দেবতার ভিন্ন তিন্ন বীজনন্ত্র লিখিত আছে। অতিসংক্ষেপে ইহার বিষয় লিখিত হইল।

অনপূর্ণাবীজ—'হ্রীঁ নমো ভগবতি মহেশ্বরি অনপূর্ণে স্বাহা'।

বিপুটাবীজ—'শ্রীঁ ব্লীঁ ক্লীঁ'। দ্বরিতাবীজ—'ওঁ হ্রীঁ হুঁ থে চ ছে

ক্ষ স্ত্রী হুঁ ক্ষে হ্রীঁ ফ্টু'। নিত্যাবীজ—'ওঁ ক্লীঁ নিত্যক্লিনে
মহদ্রবে স্বাহা'। হুর্গাবীজ—'ওঁ হ্রীঁ হুঁং হুর্গাবিদ্ধ নমঃ'। মহিষমর্দ্দিনীবীজ—'ওঁ মহিষমৰ্দিনি স্বাহা'। জয়হুর্গাবীজ—'ওঁ হুর্নে
হুর্নে রক্ষণি স্বাহা'।

শূলিনীবীজ — 'জল জল শূলিনি ছণ্টগ্রহ হং ফট্ স্বাহা' বাগীশ্বরীবীজ— 'বদ বদ বাগ্বাদিনী স্বাহা'। পারিজাতসরস্বতী বীজ— 'ওঁ ছীঁ হসোঁ ওঁ ছীঁ সরস্বত্যৈ নমঃ'। গণেশবীজ— 'গঁ'। হেরম্ববীজ— 'ওঁ গূঁনমঃ'। হরিদ্রাগণেশবীজ— 'মঁ'। লক্ষী-বীজ— শীঁ। মহালক্ষীবীজ— 'ওঁ ফ্রাঁ শ্রী ক্রাঁ হুসোঁ জগৎ-

প্রস্থৈত্য নমঃ'। স্থাবীজ—'ওঁ ঘণি স্থ্য আদিত্য'। শ্রীর মনবীজ—'রাং রামায় নমঃ জানকীবল্লভায় হুঁ স্বাহা'। বিষ্ণৃনীজ—'ওঁ নমো নারায়ণায়'। শ্রীকৃষ্ণবীজ—'গোপীজনবল্লভায় স্বাহা'। বাস্থদেববীজ—'ওঁ নমো ভগবতে বাস্থদেবায়'। বালগোপালবীজ—'ওঁ ক্লাঁ কৃষ্ণায়'। লক্ষ্মীবাস্থদেববীজ—'ওঁ হ্লাঁ হ্লাঁ শ্রীঁ শ্রীঁ লক্ষ্মীবাস্থদেবায় নমঃ'। দ্ধিবামনের বীজ—'ওঁ নমো বিষ্ণবে স্থরপতয়ে মহাবলায় স্বাহা।'

হয়গ্রীবের বীজ— 'ওঁ উদ্গিরৎপ্রণবোদ্গীথসর্কবাগীশ্বরেশ্বর। সর্কদেবময়াচিন্ত্য সর্কাং বোধয় বোধয়॥

নৃসিংহবীজ—উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলস্তং সর্বতোমুখং।

নৃসিংহং ভীষণং ভদ্রং মৃত্যুমৃত্যুং নমাম্যহম্ ॥"

নরহরিবীজ—'আঁ ব্লীঁ কোং হুং ফট'। হরিহরবীজ—'ওঁ হ্রী হোঁ শঙ্করনারায়ণায় নমঃ' হোঁ হ্রী ওঁ। বরাহবীজ—'ওঁ নমো ভগবতে বরাহরূপায় ভূভূ বস্বঃপতয়ে ভূপতিত্বং মে দেহি দদাপয় স্বাহা।' শিববীজ—'হোঁ। মৃত্যুঞ্জয়বীজ—'ওঁ জুঁ সঃ'। দক্ষিণামূর্ত্তিবীজ—'ওঁ নমো ভগবতে দক্ষিণামূর্ত্তয়ে মহুং মেধাং প্রথক্ত স্বাহা'। চিন্তামণিবীজ--র ক্ষমর য ওঁ উ। নীল-কণ্ঠবীজ—'প্রোঁ নীঁ ঠঃ নমঃ শিবায়'। চণ্ডবীজ—'রঞ্ধ ফট'। ক্ষেত্রপালবীজ—'ওঁ কোঁ ক্ষেত্রপালায় নমঃ'। বটুকহৈভরব-বীজ—'ওঁ হ্রীঁ বটুকার আপছদ্ধারণায় কুরু কুরু বটুকায় হ্রীঁ।' ত্রিপুরাবীজ—'হদরৈঁ' , 'হদকলরীঁ', 'হদরৌঁই'। সম্পৎপ্রদা-ভৈরবীবীজ—হসরে সহকলরী হসরে। ভয়বিধ্বংসিনীভৈরবী-वीज—'श्टेम", श्मकनंत्री", श्मरतोँ'। (कोरनमटेखत्रवीवीज— 'मर्टर्तं, मरकनतीः, मर्द्रां'। मकन मिक्तिमारेखत्वीवीक— मर्रहें, महकनत्रों, मरहों। रिज्जिटें जतिवीक-मरेहें, मकनद्रीं, मरुतोः। कारमञ्जीरे जनवी वीक — 'मरेट्, मकन हो", निज्ञाङ्गित गरफार गरातीः'। यहेकृषेटि अवीवी अ-'७ त न कमटेर", ডরল ক সহীঁ, ডরল ক সহৌ'। নিত্যাভৈরবীবীজ— 'হ স ক ল র ডেঁ, হসকল র ডীঁ, হস কলরডোঁ। क्रफ्रेंट्वत्रीवीक---श्मथकत्त्रं, श्मकनतीँ श्राः। जूरानश्रेती रेख्यतीवीक—रोगँ, श्मकनशौँ, श्मोः। मकत्नश्रती-वीজ-मट्ट महकनद्दी, मट्टाँ। विश्वतावानावीজ-वें क्रीं त्माः। नवकृषावानावीज-धे की त्माः। रुरमः, रुमकनती, रुरमोः, इमरेत्रँ, इमकनतीँ, हमरतोः। अन्नभूगी-रेखन्तीतीक-ওঁ হ্রীঁ প্রীঁ নমো ভগবতি মাহেশ্বরি অন্নপূর্ণে স্বাহা।

শ্রীবিদ্যাবীজ—ক এ ঈ ল হ্রাঁ। হস ক হ ল হ্রাঁ সকলহ্রাঁ।
ছিন্নমন্তাবীজ—শ্রীঁ ক্লাঁ হুঁ ঐ বজরবৈরোচনীয়ে হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা।
খ্যামাবীজ—ক্রীঁ ক্রীঁ ক্লাঁ হুঁ হুঁ হ্রাঁ হ্রাঁ ব্রাঁ দক্ষিণেকালিকে
ক্রীঁ ক্রীঁ ক্রীঁ হুঁ হুঁ হ্রাঁ হ্রাঁ স্বাহা। গুহুকালিকাবীজ—

কী কী হ' হ' হী হী গুছেকালিকে কী কী কী হ হ' হঁ হী হী সাহা। ভদকালীবীজ—কী কী কী হ' হু হী হা ভদকালা কী কী কী হ' হু হী হী সাহা।

উচ্ছিষ্টচাণ্ডালিনীবীজ—স্থম্থীদেবী, মহাপিশাচিনী ছী ঠঃ
ঠঃ ঠঃ । ধূমাবতীবীজ—ধুঁ ধুঁ স্বাহা ।
ভদ্ৰকালীবীজ—হোঁ কালি মহাকালি কিলি কিলি ফট্ স্বাহা ।
উচ্ছিষ্টগণেশবীজ—ওঁ হন্তিপিশাচি লিখে স্বাহা ।
ধনদাবীজ—ধং ছী ত্ৰী দেবি রতিপ্রিয়ে স্বাহা ।
স্থাশানকালিকাবীজ—এঁ ছাঁ ত্ৰী ক্লী কালিকে এঁ ছাঁ

বগলাবীজ—ওঁ হলী বগলামুথি সর্ব্বছণ্টানাং বাচং মুখং শুস্তম জিহবাং কীলয় কীলয় বৃদ্ধিং নাশয় হলী ওঁ স্বাহা।

কণপিশাচীবীজ—ওঁ কণপিশাচি বদাতীতানাগতশবং হ্রী শ্বাহা। মঞ্ঘোষবীজ—ক্রোঁ হ্রীঁ ঞীঁ।

তারিণীবীজ—কী কী কৃষ্ণদেবি হী কী কি । সারস্বত বীজ—ক । কাত্যায়নীবীজ ক হী শ্রী কী চে চি ডিকায়
নমঃ। হুর্গাবীজ—দ । বিশালাক্ষীবীজ—ও হী বিশালাক্ষ্যৈ
নমঃ। গোরীবীজ—হী গোরি রুদ্রদায়তে যোগেশ্বরি হ ফট স্বাহা।
ব্রন্ধশ্রীবীজ—হী নমো ব্রন্ধশ্রীরাজিতেরাজপূজিতে জয়ে বিজয়ে
গোরি গান্ধারি ত্রিভ্বনশঙ্করি সর্বলোকবশঙ্করি সর্বন্ত্রীপুক্ষব

ইক্রবীজ—ইং ইক্রায় নম:। গরুড়বীজ—ক্ষিপ ওঁ স্বাহা।
বিষহরাগ্নিবীজ—থঃ খং। রুশ্চিকবিষহরবীজ—ওঁ সরহ ক্রুঃ।
ওঁ হিলি হিমি চিলি হক্ষুঃ। ওঁ হিলি হিলি চিলি চিলি ক্রুঃ।
বন্ধাণে ফুঃ। সর্বেভাগ দেবেভাক্যঃ।

মৃষিকবিষহরবীজ—ওঁ গেঁ ঋঁ ঠঁ। ওঁ গাঁ গাং ঠঃ।

মৃষিকনাশবীজ—ওঁ সরণে ফুঃ অসরণে ফুঃ বিসরণে ফুঃ।

শৃতাবিষহরবীজ—ওঁ হ্রীং হ্রীং হুং জক্বং ওঁ স্বাহা গরুড় হুং ফটি।

সর্বাকীটবিষহরবীজ—ওঁ নমো ভগবতে বিষ্ণবে সর সর
হন হন হুং ফট স্বাহা।

স্থপ্রসববীজ (মন্ত্র)—ওঁ মন্মথ মন্মথ বাহি বাহি লম্বোদর মুঞ্চ মুঞ্চ স্বাহা। ওঁ মুক্তাঃ পাশা বিপাশাশ্চ মুক্তাঃ স্বর্য্যেণ রশ্ময়ঃ। মুক্তঃ সর্বভিয়ালার্ভ এহেহি মারীচ মারীচ স্বাহা। এই মন্ত্র ছইটীর মধ্যে যে কোনটী জলের উপর আটবার জপ করিয়া পরে সেই জল আসন্নপ্রস্বাকে পান করাইলে সে অনায়াসে প্রস্ব করিতে পারে।

আর্দ্রণটীবীজ—ওঁ নমো ভগবতি চামুণ্ডে রক্তবাসসে
অপ্রতিহতরূপপরাক্রমে অমুক্রধায় বিচেতদে স্বাহা'। আর্দ্ররক্তবন্ত্র পরিধানপূর্বক সমুদ্রগামিনী নদী অথবা উষর ভূমিতে
দক্ষিণমুথ হইয়া অবস্থানপূর্বক যদি এই মন্ত্র উর্দ্ধরাহ হইয়া
জপ ক্রিতে থাকে, তবে পরিধেয় বস্ত্র শুক্ষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে
শক্ররও প্রাণ শুক্ষ হইতে থাকে।

हन्मपीक—रः हन्मर् क्षांच्यकां हः करे। वीत्रमाधनवीक—'रः शवननक्षनां चारा।'

শ্বশানভৈরবীবীজ—শ্বশানভৈরবি নররুধিরাস্থিবসাভক্ষণি সিদ্ধিং
মে দেহি মম মনোরথান্ পূরয় হুং ফট্ স্বাহা।
জালামালিনীবীজ—ওঁ নমো ভগবতি জালামালিনি গ্রগণপরিবৃতে ই, ফট্ স্বাহা।

মহাকালীবীজ—ফ্রেঁফ্রেঁকোঁকোঁ পশূন্ গৃহাণ হুং ফট্ স্বাহা।
নিগড়বন্ধনমোক্ষণবীজ (মন্ত্র)—ওঁ নম ঋতে নিঋতে
তিগ্যতেজাে যন্ময়ং বিত্রেতা বন্ধমেতং যমেন দন্তং তন্তা সংবিদা
নােত্রমে নাকে অংগাবাহবৈরং।

ত্র্যধকবীজ—ওঁ ত্র্যধকং যজামহে স্থগিদ্ধিং পৃষ্টিবৰ্দ্ধনং। । উর্বাঞ্চকমিব বন্ধনান্মত্যোমু ক্ষীয়মামৃতাৎ ॥ মৃতসঞ্জীবনীবীজ—হোঁ ওঁ জুঁ সং ওঁ ভূভূ বং স্বঃ। ত্র্যদকং যজামহে স্থগিদ্ধংপৃষ্টিবৰ্দ্ধনং। উর্বাঞ্চকমিব বন্ধনান্ মৃত্যোমু ক্ষীয়মামৃতাৎ॥

ওঁ ভূভূব: স্বঃ। ইত্যাদি। (তন্ত্রসার) আকর্ষণাদি যে সকল বীজ আছে তাহা এই স্থলে বাহুল্যভয়ে উক্ত হইল না।

"বীজসক্ষেতবোধার্থমান্থত্য তন্ত্রশান্ততঃ।

বীজনামানি কানিচিৎ বক্ষ্যামি বিহুষাং মুদে॥

মায়া লক্ষ্যা পরা সংবিৎ ত্রিগুণা ভূবনেশ্বরী।

হল্লেখা শস্তুবনিতা শক্তিদেবীশ্বরী শিবা॥"

ইত্যাদি।

(প্রাণতোষিণী) প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে—

পরমেশ্বরীর বীজ হ্রীঁ। লক্ষ্মীর বীজ প্রীঁ। সরস্বতী বীজ
প্রাঁ। তারার বীজ হুঁ। কালীর বীজ ক্রীঁ। গুপ্তকালী বীজ
ক্রীঁ। শিববীজ হোং। অস্ত্রবীজ ফট্। (প্রাণতোষিণী) কালী
তারা প্রভৃতি প্রত্যেকের বীজ মন্ত্র আছে। [তত্তংশক দ্রষ্টব্য।]
বীজক (পৃং) > মাতুলুঙ্গক। (জ্ঞটাধর) ২ বৃক্ষবিশেষ। হিন্দী
বিজয়াসার। পর্য্যায়—পীতসার, পীতসালক, বন্ধূক পুষ্প,
প্রিয়ক, সর্জ্জক, আসন। ইহার গুণ—কুষ্ঠ, বীসর্প, চিত্রমেহ, গুদ,
ক্রিমি, শ্লেম্মা, অস্ত্র ও পিত্তনাশক, কেশহিতকর ও রসায়ন।
(ভাবপ্রত্রণ) (ক্লী) ও বীজ।

"অক্ষকৈর্বীজকৈ শৈচৰ মন্দারৈশ্চোপশোভিতম্।"(হরিং১৫৫।২০)
শ্বীজন্তর্ভূ (পুং) শিব। (ভারত ১৩)১৭।৭৭)

বীজকুৎ (ক্নী) বীজং বীর্যাং করোতি বর্দ্ধতি ক্ন-কিপ্ তুক্-চ। বাজীকরণ। (রাজনি°)

ধীজকোশ, বীজকোষ (পুং) বীজানাং কোষ আধার ইব। পদ্মবীজাধারচক্রিকা। চলিত ফোঁফল। পর্য্যায়—বরাটক, কর্ণিকা, বারিকুঞ্জ, শৃঙ্গাটক। (শব্দবন্ধা°)

বীজ ক্রিয়া (স্ত্রী) বীজগণিতের নিয়মাস্থদারে ক্রিয়া অর্থাৎ অঙ্কাদি করা।

বীজগণিত (ক্লী) যে শাস্ত্রে বর্ণমালার জ্বন্ধরগুলিকে সংখ্যা স্বরূপ ধরিয়া এবং কতকগুলি সাঙ্কেতিক চিহ্ন ব্যবহার করিয়া রাশিবিষয়ক সিদ্ধান্ত সকল যুক্তিসহকারে সংস্থাপিত হয়।

[ অন্তন্ত 'ব'য় দেখ।]

বীজগর্ভ (পুং) বীজানি গর্ভে অভ্যন্তরে যক্ত। পটোল। (রাজ°) বীজগুপ্তি (স্ত্রী) বীজানাং গুপ্তির্যত্ত। ১ শিম্বী। (রাজনি°) ২ ধাক্তাদির খোলা।

বীজন্ব (ক্নী) বীজস্ম ভাবঃ হ। বীজেক ভাব বা ধর্ম। বীজদশ্কি (পুং) অভিনয়-পরিদর্শক। (Stage-manager) বীজধানী (স্ত্রী) নদীভেদ।

বীজধান্য (ক্নী) বীজপ্রধানং ধান্তং। ধান্তক। (রাজনি°)
বীজপাদপ (পুং) বীজপ্রধানঃ পাদপঃ। ১ ভল্লাতক। (রাজনি)
২ বীজোৎপন্ন বৃক্ষমাত্র

বীজপুষ্প (রী) বীজপ্রধানং পুষ্ণং যন্ত । ১ মরুবক । ২ মদনবৃক্ষ । বীজপুষ্পি কা (প্রী) বৃক্ষভেদ । (Andropogon Saccharacus) বীজপুর (পুং) বীজানাং পূরঃ সমূহো যত্র । ফলপূর । চলিত টাবানের, হিন্দী বিজোরা । সংস্কৃত পর্যার,—বীজপূর্ণ, পূর্ণবীজ, স্কুকেশর, বীজক, কেশরাম, মাতুলুঙ্গ, স্থপুরক, রুচক, বীজফলক, জন্তুর, দন্তরচ্ছদ, পূরক, রোচনফল । ইহার ফলগুল — অম, কটু, উষ্ণ, শ্বাস, কাস ও বায়্নাশক । কণ্ঠশোষণকর, লঘু, হৃদ্য, দীপন, কচিকারক, পাবন, আগ্রান, গুল্ম, হুদ্রোগ, প্রীহা ও উদাবর্ত্তনাশক । বিবন্ধ, হিন্ধা, শূল, ও ছর্দ্দিতে প্রাশন্ত । (রাজনি°) ২ তন্তেদ, মধুকর্কটী । "বীজপুরোহপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী । শ্বীজপুরোহপরঃ প্রোক্তো মধুরো মধুকর্কটী । মধুকর্কটীকা স্বাদ্বী রোচনী শীতলা গুরুঃ ॥" (ভাব প্র°)

বীজপূর্ণ (পুং) বীজেন পূর্ণঃ। ১ ছোলঙ্গ। ২ বীজপূর।
বীজপেশিকা (স্ত্রী) বীজস্ত শুক্রন্থ পেশিকেব। অওকোষ।
বীজপ্রাহিন্ (ত্রি) বীজ হইতে উদ্গমনশীল।
বীজফলক (পুং) বীজপ্রধানং ফলং যস্ত কন্। বীজপূর।

বীজমতি (স্ত্রী) বীজ স্থিরীকরণে সমর্থ মন। (গণিত) বীজমুন্ত্র (ক্লী) বিভিন্ন দেবতার উদ্দেশ্যে নির্দিষ্ট মূলমন্ত্র। বীজন'তৃক। (স্ত্রী) বীজানাং বীজমন্ত্রানাং মাতেব জপমালাছা-দস্তান্তথাছং। পদ্মবীজ।

'পদ্মাকং পদ্মবীজঞ্চ কর্ণিকা বীজমাতৃকা।' (হারাবলী)
বীজমাত্র (ক্লী) > বীজ বা বংশরকার উপযোগিতা। ২ ঋথেদের
৯ম মণ্ডল।

বীজরত্ন (পুং) বীজং রত্নমির যশু। মাষকলায়। (হেম) বীজরত্ব (ত্রি) বীজাৎ রোহতীতি কহ ইগুপধাৎ ক। শালি প্রভৃতি।

'কুরন্ট্যান্যা অগ্রবীজা মূলজাস্ত্র্প্রান্যঃ।
পর্ব্যোনয় ইক্ষান্তাঃ স্কলাজাঃ শলকী মুখাঃ॥
শাল্যান্যো বীজরুহা সংমূর্চ্চ্জাস্ত্ণানয়ঃ।
স্থার্থনাপ্রতিকা যন্ত যড়েতে মূলজাতয়ঃ॥' (ইম)

বীজরেচন (ক্নী) বীজং রেচনং রেচকং যশু। জয়পাল।(রাজনি°) বীজল (তি) বীজ-(দিখাদিভ্যশ্চ। পা ৫।২।৯৭) ইতি মন্বর্থে লচ্। বীজযুক্ত।

বীজবৎ ( ত্রি ) বীজ-অন্তার্থে মতুপ্ মশু ব। ১ ব্রীহাদিযুক্ত বীজ। "যেহক্ষেত্রিশো বীজবস্তঃ পরক্ষেত্রপ্রবাপিণঃ।

তে বৈ শশুশু জাতশু ন লভন্তে ফলং কচিৎ॥" (মন্ত্র ৯।৪৯)
বীজবপন (ক্নী) বীজানাং বপনং। ক্ষেত্রে বীজকেপণ। ভূমিতে
বীজরোপণ। প্রথমে ক্ষেত্রে বীজ বপন করিতে হইলে উত্তর্ম
দিন দেখিয়া বীজ বপন করিতে হয়। জ্যোতিষে লিখিত আছে—
পূর্বাফাল্লনী, পূর্বাঘালা, পূর্বভাদ্রপদ, ক্রভিকা, ভরণী, অশ্লেষা ও
আর্দ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে রিক্তা, অপ্তমী এবং অমাবস্থা ভিন্ন তিথিতে
শুভগ্রহ কেন্দ্রন্থ হইলে স্থিরলগ্রে জন্মলগ্র এবং মিথুন, তুলা,
ক্সা, কুস্ত ও ধন্ত্র্লগ্রের পূর্বভাগে বীজবপন প্রশস্ত।

"হলপ্রবাহবদ্বীজবপনশু বিধিঃ স্মৃতঃ।

চিত্রারাঞ্চ শুভে কেন্দ্রে স্থিরস্বমন্থজোদয়ে ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব ) বীজবপনের দিন প্রাতে নানাবিধ মঙ্গলকার্য্য করিয়া পূর্ব-মুখে নিম্নোক্ত মন্ত্রপাঠ করিয়া বীজবপন করিবে। মন্ত্র মুখা—

"ৰ্ছং বৈ বস্তুদ্ধরে সীতে বহুপুষ্পফলপ্রদে।
নমস্তে মে শুভং নিত্যং কৃষিং মেধাং শুভে কুরু॥
রোহন্ত সর্ব্বশস্তানি কালে দেবঃ প্রবর্ষতু।
কর্ষকান্ত ভবন্ধগ্রা ধান্তেন চ ধনেন চ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রে প্রাজাপত্যতীর্থদারা বীজবপন করিতে হইবে। প্রথম বীজ বপনের পর বন্ধবান্ধব সকলের সহিত একত্র ভোজন করিতে হয়। বীজবপন বিষয়ে বৈশাথ মাস শ্রেষ্ঠ, জ্যৈষ্ঠে মধ্যম এবং তৎপরে অধম।

"বৈশাথে বপনং শ্রেষ্ঠং মধ্যমং রোহিণীরবৌ। অতঃপরস্মিরধমং ন জাতু প্রাবণে শুভম্॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব ) বীজবর ( পুং ) কলায়ভেদ ( Phaseolus Radiatus. )
বীজবাপ (পুং ) বীজস্ত বাপঃ। বীজবপন।

"রবৌ রৌজাদ্যপাদস্থে ভূমেঃ সঞ্জায়তে রজঃ।

তন্মাদ্দিনত্রয়ং তত্র বীজবাপং পরিত্যজেৎ॥" ( বীরমিত্রোদয় )

আধাঢ় মাদের অমুবাচীর তিনদিন বীজ বপন করিতে নাই।

বীজবাপিন্ ( পং ) বীজবপনকারী।

বীজবাহন ( ত্রি ) মহাদেব। ( ভারত ১৩।১৭।৩৯ )

বীজবৃক্ষ (পুং) বীজাদেব বৃক্ষো যদ্য, বীজপ্রধানো বৃক্ষ বা। অসনবৃক্ষ। (রাজনি°)

বীজ সঞ্চয় (পুং) বীজানাং সঞ্চয়:। বীজসংগ্রহ, বপনজন্ত ধান্তাদি সংগ্রহ। মাঘ বা ফান্তন মাসে বীজ সংগ্রহ করিবে। "মাঘে বা ফান্তনে বাপি সর্ক্ষবীজানি সংগ্রহেৎ।

শোষরেৎ তাপরেজোলে রাত্রো চোপনিধাপরেৎ।" (জ্যোতিস্তন্ত্র)
বীজ উত্তমরূপে রোদ্রে শুকাইরা রাথিয়া দিতে হইবে।
হস্তা, চিত্রা, অদিতি, স্বাতি, রেবতী ও শ্রবণাদ্বর এই সকল নক্ষত্রে
স্থির লগ্নে বৃহস্পতি, শুক্র এবং বুধবারে বীজসঞ্চয় করিবে।
বীজসঞ্চয়ের পর পত্রে করিয়া মন্ত্র লিথিয়া তাহার মধ্যে রাথিয়া
দিতে হইবে। ইহাতে মৃষিকাদির ভয় নিবারিত হয়।
মন্ত্র—"ধনদার সর্কলোকহিতায় দেহি মে ধাতাং স্বাহা।

নমঃ ঈহাগৈ ঈহাদেবী সর্বলোকবিবৰ্দ্ধিনী কামরূপিণি ধাতুং দেহি স্বাহা॥"\* (জ্যোতিস্তন্ত্ৰ)

বীজসূ (জী) বীজানি হতে ইতি হ-কিপ্। পৃথী। (হেম)
বীজস্থাপন (জী) বীজানাং স্থাপনং। ধাঞাদিস্থাপন।
বীজহ্বা (স্ত্রী)
বীজহারিণী (স্ত্রী)

বীজাকৃত (ত্রি) বীজেন সহকৃতং ক্টমিতি (ক্রঞো দ্বিতীয় তৃতীয়শম্বীজাৎ ক্রমৌ। পা গে৪াও৮) ইতি ডাচ্। বীজ-বপ্নপূর্বক ক্টফেত্র।

বীজাক্ষর ( ফী ) বীজমন্ত্রের আতক্ষর।

বীজাস্কুর (পুং) > বীজোলাত প্রথম অন্কুর। ২ বীজ ও অন্কুর।

বীজাখ্য (পুং) > জৈপালর্ক্ষ। (ক্রী) ২ তদ্বীজ।

वी जां जा ( वि ) > वी अयुक्त । ( शूः ) वी अशृत ।

বীজাধ্যক্ষ (পুং) শিব। (ভারত ১৩। ১৭। ৭৭)

বীজার্পবিতন্ত্র (ক্লী) বীজমন্ত্রনির্দ্দেশক একথানি তন্ত্র। বীজাম (ক্লী) বীজে অমোহমুরসো যদ্য। বুক্লাম। (রাজনি°)

\* "মন্ত্রং লিথিছা পতে চ মধ্যে ধান্তত্ত ধার্ত্রে।
 পত্রক ধান্তরাশেন্ত মৃধিকাদিনিবৃত্তয়ে॥
 দক্ষিণদিঙ্মুথগমনং ভাদভিনবাফ নারীয়।
 ব্রয়ম্পি শভ্ফলানাং ন বুধো বুধবাদরে কুর্য়াৎ॥" (জ্যোতিন্তৃত্ব)

বীজিক ( ত্রি ) বীজযুক্ত। বীজিন্ ( পুং ) বীজমস্তাম্মেতি বীজ-ইনি। পিতা। ( হেম) "অসমানপ্রবর্বেবাহ উদ্ধং সপ্তমাৎ পিতৃবন্ধুভ্যো

বীজিন\*চ মাতৃবন্ধভ্যঃ পঞ্চমাৎ।" (উদ্বাহতত্ত্ব)

( ত্রি ) বীজবিশিষ্ট। ( ময় ৯।৫১ )

বীজোদক (ক্লী) রীজমিব কঠিনমুদকং, তশু কঠিনখাৎ তথাখং। করকা। ( ত্রিকা°)

বীজোপ্তিচক্র (ক্রী) বীজানামুপ্তরে শুভাশুভস্কে চক্রং। বীজবপনজন্ম শুভাশুভজ্ঞানার্থ সর্পাকারচক্র। বীজ বপন করা হইলে শুভ হইবে কি অশুভ হইবে, তাহা এই চক্রদারা জানা যায়।\*

বীজ্য ( ত্রি ) বিশেষেণ ইজ্যঃ, অথবা বীজার হিতঃ ( উরগাদিভ্যো
যং। পা ধানাং ) ইতি যং। যে কোন কুণভব, পর্য্যায়—
কুলসম্ভব, বংখ্য, কোলকেয়, কুলজ। ( শব্দরত্বা°) কুলীন, কুল্য,
কুলভব। (জটাধর)

বীভৎস (পুং) বীভংস্থতেংত্র অনেন বধ-সন্করণে ঘঞ্।
> অর্জুন। (মেদিনী)(ত্রি)বীভংসা দ্বণাস্ত্যত্র অর্শ আদিত্বাদচ্। ২ ক্রুর।

"কুতং বীভৎসম্যপ্রঞ্চ কর্ম তদা নাশংসে বিজয়ায় সঞ্জয়।"
(ভারত ১।১।২১০)

ত ঘণাস্থা। (মার্কণ্ডেয়পু° ১৬৷১৮) ৪ বিক্কতি। (মেদিনী) ৫ পাপী। (অজয়) ৬ শৃঙ্গারাদি নবরসের অন্তর্গত ষষ্ঠরস। পর্য্যায়—বিকৃত। ইহার লক্ষণ—

"জুগুপ্সা স্থায়িভাবস্ত বীভৎসঃ কথ্যতে রসঃ।
নীলবর্ণো মহাকাল-দৈবতোহয়মুদাস্বতঃ॥
ছর্গন্ধমাংসপিশিতমেদাংস্থালম্বনং মতম্।
তৃত্রৈব ক্রমিপাতাদ্যমুদ্দীপনমুদাস্থতম্॥
নিষ্ঠীবনাস্থবলননেত্রসঙ্কোচনাদন্ধঃ।
ভামুভাবাস্থত্র মতাস্তথাস্থ্যব্যভিচারিণঃ॥
মোহোহপশ্মার আবেগো ব্যাধিশ্চ মরণাদন্ধঃ॥"

( সাহিত্যদ° ৩।২৬৩ )

বীভৎস রসের স্থায়িভাব জুগুপ্সা, দেবতা মহাকাল—ইহার বর্ণ নীল। তুর্গন্ধমাংস, পিশিত ও মেদ ইহার আলম্বন এবং

"হ্র্থাভাত্ররঃ স্থাপান্তিনাভোকান্তরক্ষাৎ।

মুথে ত্রীলি গলে ত্রীলি ভানিদাদশতৃদরে।

পুচেছ চতুর্বহিঃ পঞ্চ দিনভাচ্চ ফলং বদেও।

বদনে চোচকং বিদ্যাৎ গলকেহস্পারকন্তথা।

উদরে ধান্তর্দ্ধিঃ স্তাৎ পুচেছ ধান্তক্ষাে ভবেও।

ইতি রোগভয়ং রাজ্যে চকে বীজোপ্তিসন্তবে॥" (জ্যোভিস্তব্ধ)

ক্ষমিপাতাদি উদ্দীপন। নিষ্ঠীবন, আশুবলন ও নেত্রসঙ্কোচাদি অফুভাব। মোহ, অপস্থার, আবেগ, ব্যাধি ও মরণাদি ব্যভি-ক্ষি চারিভাব। ইহার উদাহরণ—

"উৎক্ত্যোৎকৃত্য কৃত্তিং প্রথমমথ পৃথ্চ্ছোথপ্রাংদি মাংদা-অংসক্ষিকৃপৃষ্ঠপিণ্ডাদ্যবয়বস্থলভাম্যগ্রপৃতীনি জগ্ধা। অন্তঃপর্যান্তনেত্রঃ প্রকটিতদশনঃ প্রেতর্ক্ষঃ করাকা-দক্ষণাদন্থিদংস্থং স্থপুটগতমপি ক্রব্যমব্যগ্রমতি ॥"

( সাহিত্যদর্পণ ৬ পরি°)

বীভংকু (পুং) বীভংসতীতি বধ-সন্-উ। অর্জুন, অর্জুনের
দশটী নামের মধ্যে একটী নাম। ইনি যুদ্ধে স্থায়পূর্বক শত্রু
হনন করিতেন, কথন বীভংস কর্ম করিতেন না, এই জন্ম
ইহার 'বীভংকু' নাম হইয়াছিল।

"ন কুর্যাং কর্ম বীভৎসং যুধ্যমানঃ কথঞ্চন।
তেন দেবসন্থয়েয় বীভৎস্থরিতি বিশ্রুতঃ ॥" (ভার° ৪।৪২।১৮)

বীভৎসিত (ত্রি) পরিতথ্য, নিদ্দিত। (ভাগ° ৫।২৬।২৩) বীরিট (পুং) গণ। "বিশ্পতীব বীরিট ইয়াতে" ( ঋক্ ৭।৩৯।২)

বুঁইচ (দেশজ) বিকশ্বতর্ক্ষ, বুঁচগাছ। (Flacourtia Rapida) [বঁইচগাছ দেখ।]

বুঁদিয়া (দেশজ) খাগুজব্যবিশেষ, একপ্রকার মিঠাই, ইহাকে বঁদেও বলে। ইহা খাইতে জতি স্বাত্ত।

বুক (ত্রি) বৃক্ক-অন্থ প্রোদরাদিয়াৎ উপধালোপঃ। ভীষণশক্কারক। বুক (দেশজ ) ১ বক্ষঃ। ২ সাহস।

বুকজামা (পারসী) অঙ্গরক্ষিণী, অঞ্বরাথা।

বুকজ্বালা ( দেশজ ) বক্ষঃস্থল জালা করা।

বুকড় (দেশজ) সাহসী।

'বীরিটে গণে' ( সামণ )

বুকড়া (দেশজ) > বক্ষঃ। ২ পাকস্থলী। ৩ একপ্রকার তণ্ডুল।
মোটাচাউল।

বুক্নী (হিন্দী) > গুড়া। (দেশজ) ২ শ্লেষবাকা।
বুক্বাছাড় (দেশজ) উত্তরীয় দারা বক্ষ আচ্ছাদন।
বুক্শূল (দেশজ) বক্ষঃশূল, বক্ষঃস্তলে শূলবেদনা।
বুকাবুকি (দেশজ) ব্কে বুকে লাগা, সামনা সামনি।

বুকেফল, ঝিলামনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন নগর। মাকিদনবীর আলেকসান্দারের প্রিয় যুদ্ধাশ্ব বুকেফলস্ (Buc-phalus) যেখানে নিহত হয়, বীরবর সেইখানে অশ্বরের অরণার্থ ঐ নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও ঐ নগরের ধ্বংসাবশেষ বর্তুমান জালালপুর নগরের সলিকটে পড়িয়া আছে।

বুকেরা, দির্প্রদেশের হাইদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। এখানে চারটী মুদলমান সমাধিমন্দির আছে, তন্মধ্যে শেথ বনপোত্রা ও পীর ফজলশাহের সমাধিই সর্ব্বপ্রাচীন এবং মুসলমানসমাজে বিশেষ আদরণীয়। এই সমাধিমন্দিরের সমক্ষেবৎসরে হইবার মেলা হয় ও তাহাতে বহু লোকসমাগম হইয়। থাকে।

বুক, কুকুরাদি শক। ২ কথন। চুরাদি, উভয়পদী, পক্ষে ভ্বাদি,
পরবৈদ, সক° সেট। লট বৃকয়তি-তে। লোট বৃকয়ত্-তাং।
লিট্ বৃকয়াঞ্কার, চক্রে। লুঙ্ অবুবৃকং-ত। ভ্রাদিপক্ষে
লট্ বৃক্তি। লোট্বৃক্তু। লিট্ বুবৃক। লুঙ্ অবৃক্ষীৎ,
ইরিৎ-অবৃক্ৎ।

বুক (পুং) বুক্ নৃতি-শব্দানতে ইতি বুক্ -অচ্। ১ ছাগ।
(ত্রিকা°)(ক্লী) ২ হাণ নস্থ মাংসপিও। ৩ অগ্রমাংস। ৪ হাণ।
"বুকাঘাতৈ মুবিতিনিকটে প্রোচ্বাক্যেন রাধা।" (উদ্ভট)

৫ সময়। ৬ শোণিত।

বুক্চেরলা, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। এথানকার জলবাঁধ একটা দেখিবার জিনিস। বুক্কন (ক্লী) বুক্ক-ভাবে ল্যুট্। ভাষণ, কুকুরাদির শন্ধ। বুক্কন্ (পুং) বুক্ক-কনিন্। বুক্কশ্দার্থ। (ভারত)

বুক্কপত্তন, মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর জনস্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ১৭৪০ খুষ্টান্দে রায়ছর্নের পলিগারগণ এই স্থান অবরোধ করে। বেলেরীর পলিগারগণ আসিয়া নগরের অবরোধ মোচন করে এবং বন্ধুরূপে ছুর্গমধ্যে প্রবেশ করিয়া তাহারাই নগর দখল করিয়া লয়। এখানকার চিত্রাবতীর জলবাঁধ ৪০০ বৎসর পূর্বে নিশ্মিত হইয়াছিল।

বুক্করায় (পুং) বিজয়নগরের (বিদ্যানগর) মহাপরাক্রান্ত নর-পতি। ইনি সায়ণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের প্রতিপালক ছিলেন। [বিজয়নগর দেখ।]

বুক্রায় সমুদ্রে, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর অনস্তপুর জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ইহার সন্মুখস্থ জলবাঁধের অপর পারে অনস্ত-সাগর (অনস্তপুর) অবস্থিত।

বুক্ক স্ (পুং স্ত্রী) পুক্ষ প্রোদরাদিষাৎ সাধু:। চণ্ডাল। (হেম)
বুক্ক। (স্ত্রী) বুক্ক-টাপ্। ১ বুক্ক। ২ শোণিত।

বুকাগ্রমাংস (ক্লী) বুক্ত অগ্রমাংসং। ১ হৃদয়। ২ হৃদয়স্থ মাংস-পিগুাকার অগ্রমাংস। (রায়মুকুট)

বুক্কার (পুং) বুক্ক কি শ্বাদি শব্দে ভাবে ঘঞ্, বুক্কং নিনাদন্তস্ত কারঃ করণং। 'একবর্গ্যত্রয়ো যত্র মধ্যম স্তত্র লুপ্যতে' ইতি স্থায়াৎ মধ্যস্থ ককারস্ত লোপঃ। সিংহধ্বনি। (হারাবলী)

বুক্কী (স্ত্রী) বুক্ক-গৌরাদিষাং গ্রীষ্। বুক্ক। (ভরত) ,
বুক্কুরুর (বথর) শীকারপুর জেলার মধ্যস্থিত সিন্ধুনদীর থাতবর্ত্তী
গুর্গস্থরক্ষিত একটী দ্বীপ। অক্ষা ২৭° ৪২ ৪৫ উঃ এবং

দাঘি° ৬৮° ৫৬ ত০ পৃঃ। নদীগর্ভন্তিত এই পর্বতথণ্ড ৮ শত ফিট্ লম্বা ও ৩ শত ফিট্ প্রশস্ত। সক্তর নগরের পার্শ্ব দিয়া নদীর একটী শাথা প্রবাহিত এবং পূর্বশাথায় রোহ্রীনগর অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান বহু প্রাচীনকাল হইতেই হুর্গাদিতে শোভিত হইয়াছিল। ১৩২৭ খুষ্টান্দে এই স্থান সমাট্ মহম্মদ তুগলকের রাজত্বকালে জনৈক শাসনকর্তা দ্বারা পরিচালিত হইত। সম্মাবংশীয় রাজগণের অধিকারকালে এই হুর্গ বিভিন্ন রাজগণের অধিকৃত হইয়াছিল। রাজা শাহবেগ আঘূন আলোরের হুর্গ ভাঙ্গিয়া বুকুর হুর্গের সংস্কার করিয়াছিলেন। ১৫৭৪ খুষ্টান্দে সমাট্ অকবর শাহ নিজ ভূত্য কেশুখাকে এই হুর্গ প্রাদান করেন। ১৭৩৬ খুষ্টান্দে কল্হোরার রাজগণ এই স্থান অধিকার করে। তৎপরে ইহা আফগানদিগের শাসনাধীন হয়। থৈরপুরাধিপতি মীররস্তম খাঁ আফগানদিগের হস্ত হুইতে এই স্থান কাড়িয়া লন।

১৮৩৯ খুষ্টাব্দে প্রথম আফগান যুদ্ধের সময় থৈরপুরের মীরগণ ঐ স্থান ইংরাজ-করে সমর্পণ করেন। ইংরাজাধিকারে সিন্ধু ও আফগান অভিযানের সময় এখানে ইংরাজের অন্ত্রাগার স্থাপিত হইয়াছিল। ১৮৭৬ খুষ্টাব্দে এখানে একটী কারাগার স্থাপিত হয়।

বুগ (দেশজ) ত্যাগ, ছাড়া।

বুঘানা, হিমালয়পর্বতবাসী ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। ইহারা বারাগদীবাসী গৌড় ব্রাহ্মণের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন। কেহ
কেহ নৈঠান ব্রাহ্মণ হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন।
ইহারা সরোলা ও গঙ্গারি ব্রাহ্মণগণের আচারাদি সম্পন্ন।
ইহারা সাধারণতঃই বিদ্বান, বুদ্ধিমান ও কর্ম্মদক্ষ।

বুজান (দেশজ) পূরণকরা।

বুজুর্গ্ (পারদী) > মহৎ। ২ প্রাসিদ্ধ। ৩ মহত্বের ভান। বুজুর্গী (পারদী) > মহত্বপ্রকাশ। (দেশজ) ২ চালাকী। ৩ ভেকী দেখান।

বুঝ (দেশজ) বোধ, জ্ঞান।

বুঝা (দেশজ) জানা।

বুঝান (দেশজ) জানান।

বুঝাপড়া ( দেশজ ) প্রতীকার, অনুসন্ধান।

वृ @ि ि ( प्रमंक ) वँहे हतूका ।

বুট, হিংসা। চুরাদি উভয় পক্ষে ভাদি পরক্মৈ সক দেট।
লট্ বোটয়ভি-তে। লোট্ বোটয়ভূ-তাং। লিট্ বোটয়াঞ্চকার চক্রে। লুঙ্ অবুবৃটৎ-ত। ভাদিপক্ষে লট্ বোটভি।
লোট্ বটতু। লিট্ ব্বোট। লুঙ্ অবোটীৎ।

वृष्ठे, (शिनी) कनारेटिन। (शेरताकी) वर्षाशायकारिन।

বুটা (দেশজ) বস্তাদির উপর বর্তুল চিহ্ন, গোল দাগ।
বুটা দার (পারসী) স্টীকার্য্য, বুটাদার।
বুড়, ১ ত্যাগ। ২ সম্বরণ। তুদাদি সক পরব্রৈ দেট্। লট্
বুড়তি। লোট্ বুড়তু। লিট্ বুবোড়। লুঙ্ অবুড়ীং।
বুড়া (দেশজ) ১ বৃদ্ধ। ২ জলে নিমজ্জন।
বুড়া আঙ্গুল (দেশজ) বৃদ্ধাস্থা। ২ বৃদ্ধের কার্য্য।
বুড়ামী (দেশজ) ১ বৃদ্ধাস্তালোক। ২ ডুবে বাওয়া। ৩ বভায় ডুবে
বাওয়া। ৪ সংখ্যাভেদ, ৫ গঙা বা ২০ কড়ায় একবুড়ি।
বুড়িল (পুং) বুড়-ইলচ্। অশ্বতরের অপত্য রাজভেদ।
(ছান্দোগ্য উপ ৫।১০।১)

वुड़ी ( रम्भज ) > वृक्षा । २ वृक्षरं ।

বুড়ীগোপাণ ( দেশজ ) ক্ষুদ্র লতাভেদ।

বুদ, নিশামন, আলোচন। ভাদি, উভয়° সক° সেটা লট্ বোদতি-তে। লোট্ বোদত্-তাং। লিট্ বুবোদ, বুবুদে। লুঙ্ অবুদৎ, অবোদীৎ, অববোদিষ্ট।

বৃদ্ধ (পুং) ব্ধ্যতে-ম ইতি বৃধ-ক্ত, যথা ভাবে ক্ত, বৃদ্ধং জ্ঞানমন্তান্তীতি অর্শ আদিখাদচ্। ভগবানের অবতারবিশেষ। দশ
অবতারের মধ্যে নবম অবতার। ইহার পর্য্যায়—সর্বজ্ঞ,
স্থগত, ধর্মরাজ, তথাগত, ভগবান, মারজিৎ, লোকজিৎ, জিন,
ষড়ভিজ্ঞ, দশবল, অধ্যবাদী, বিনায়ক, মুনীক্ত, শ্রীঘন, শাস্তা,
মুনি, ধর্ম, ত্রিকালজ্ঞ, ধাতু, বোধিসন্ধ, মহাবোধি, আর্য্য,
পঞ্চজান, দশার্হ, দশভূমিগ, চতুন্তিংশজ্জাতকক্ষ, দশপারমিতাধর, দাদশকক্ষ, ত্রিকায়, সংগুপ্তা, দয়াকুর্চ্চ, থজিৎ, বিজ্ঞানমাতৃক, মহামৈত্র, ধর্মচক্র, মহামুনি, অসম, থসম, মৈত্রী,
বল, গুণাকর, অকনিষ্ঠ, ত্রিশরণ, বৃধ, বক্রী, বাগাশনি, জিতারি,
অর্হন, মহাসুখ, মহাবল। (অমর, হেম, জটাধর)

[ বুদ্ধদেব দেখ ]

২ জাগরিত। ৩ জ্ঞানযুক্ত। (ত্রি) ৪ পণ্ডিত।

বৃদ্ধকল্প (পুং) বৃদ্ধের কল্প, বর্ত্তমান যুগ।

বুদ্ধক্ষেত্র (ক্লী) বুদ্ধের লীলাভূমি। যে যে স্থলে এক একজন বুদ্ধের আবির্ভাব হইয়াছে।

বুদ্ধগয়া ( স্ত্রী ) কীকটস্থ বুদ্ধের গয়াভেদ। [বোধগয়া দেখ।]

বুদ্ধগুপ্ত ( পুং ) গুপ্তবংশীয় একজন রাজা। [গুপ্তরাজবংশ দেখ] বুদ্ধগুরু ( পুং ) একজন বৌদ্ধাচার্য্য।

বুদ্ধঘোষ ( পুং ) একজন প্রাসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্য। খৃষ্ঠীয় পঞ্চম শতাব্দীতে ইনি বিদ্যমান ছিলেন।

বুদ্ধচর্য্য (क्री) বুদ্ধের কার্য্য বা জীবন।

বুদ্ধজ্ঞান । পু) একজন প্রসিদ্ধ বৌদার্ঘা।

বুদ্ধত্ব (ক্লী) বুদ্ধত্ত ভাবঃ ও। বুদ্ধের ভাব বা ধর্ম।
বুদ্ধদত্ত (পুং) চণ্ড মহাদেনের মন্ত্রী। (কথাসরিৎসা° ১৫)

( ত্রি ) বুদ্ধেন দত্তঃ। ২ বুদ্ধকর্তৃক দত্ত।

বুদ্ধদিশ (পুং) রাজভেদ।
বুদ্ধদেব, বৌদ্ধর্মপ্রবর্ত্তক মহাজ্ঞানী পুরুষ। হিন্দুশাস্ত্রোক্ত ভগবানের দশ অবতার মধ্যে নবম অবতারঃ। [দশাবতার দেখ।]

হিন্দুসত।

সাহিত্যদর্শণকার এই বুদ্ধাবতার সম্বন্ধে শ্লোক উদ্ভ করিয়াছেন<sup>২</sup>, তাহার ভাবার্থ এই—

'বৃদ্ধ অবতারে যাঁহার ধ্যান মধ্যে সমগ্র বিশ্ব বিলীন হইয়া-ছিল, কলী অবতারে যিনি অধার্মিক লোকসমূহকে থড়গদারা নিহত করিবেন, তিনি যিনিই হউন, তাঁহাকে আমরা নমস্বার করি।'

জয়দেব দশাবতারের স্তোত্রে বুঁজাবতার সন্ধলে নিথিয়া-ছেন,—৩ তে কেশব, তুমি বুজশরীর ধারণপূর্বক দয়ার্দ্রচিত্তে পশুহিংসার অপকারিতা প্রদর্শন করিয়া যজ্ঞবিষয়ক মন্ত্রসমূহের নিন্দা করিয়াছ। তে জগদীশ হরি, তোমার জয় হউক।

শীমন্তাগবতের প্রথমস্করের তৃতীয় অধ্যায়ে লিখিত আছে, ভগবানের অবতারের সংখ্যা একবিংশতি। এই কলিযুগে তিনি গয়াপ্রদেশে অঞ্জনের পুত্র বুদ্ধ নামে অবতীর্ণ ইইবেন। তৎপরে কলিযুগের শেষকালে তিনি বিষ্ণুযশা নামক ব্রাহ্মণের ঔরসে ক্ষিরূপে জন্মগ্রহণ করিবেন।

বিষ্ণুপুরাণের তৃতীয় অংশের সপ্তাদশ ও অপ্তাদশ অধ্যায়ে প্র মারামোহ নামে অভিহিত হইরাছেন। এই পুরাণে বর্ণিত আছে যে, তগবান্ স্বীয় শরীর হইতে মারামোহ উৎপাদন করিয়া দেবগণকে কহিলেন:—এই মারামোহ সমুদয় দৈত্যগণকে মোহিত করিবে, দৈত্যগণ বেদমার্গ বিহীন হইলে তোমরা অনায়াসে উহাদিগকে বধ করিতে পারিবে। অনস্তর মারামোহ নর্মদা-নদীতীরে গমন করিয়া বলিলেন, হে দৈত্যপতিগণ! তোমরা কেন তপস্থা করিতেছ ? যদি তোমরা ঐহিক ও পারত্রিক ফল ইচ্ছা কর, তাহা হইলে আমার বাক্যামুসারে

কর্ম কর। আমি যে ধর্মের উপদেশ করিব, ইহাই মুক্তির উপযোগী। উছা হইতে শ্রেয়োধর্ম আর নাই। এই ধর্মগ্রহণ করিলে স্বর্গ বা মক্তি যাহা অভিলাষ কর. তাহাই পাইবে।

মারামোহের প্ররোচনার দৈত্যগণ বেদমার্গ হইতে বহিন্ধত হইল। এইটা ধর্মা, এইটা অধর্মা, এইটা সং, এইটা অসং, ইহাতে মৃক্তি হয়, উহাতে মৃক্তি হয় না, এইটা পরমার্থ, ওটা অলীক, ইহা দিগম্বরদিগের ধর্মা, উহা বছবন্ত মন্থ্যের ধর্মা, এইরপ নানা সন্দেহজনক বাক্য বলিয়া মারামোহ দৈত্যগণকে স্বধর্মান্তাগ করাইল। মারামোহ বলিয়াছিল, হে দৈত্যগণ! তোমরা মহক্ত ধর্মা গ্রহণ করে, তাহারা আহত নামে থ্যাত হয়। মহামোহের ধর্মা ক্রমে বছদ্র বিস্তৃত হইয়া পড়িল। অনস্তর মায়া-মোহ অন্তরগণকে বলিল, যদি নির্বাণলাভ করা তোমাদের বাছনীয়, অথবা যদি তোমরা স্বর্গ কামনা কর, তাহা হইলে পশুহিংসা প্রভৃতি হইধর্মা ত্যাগ কর। এই জগণ্ডবাহ বিজ্ঞানময় বলিয়া অবগত হও। এই জগতের কোন আধার নাই, ইহা নিশ্চিত জানিও ইত্যাদি।

এইরপে অগ্নিপুরাণ, বায়ুপুরাণ, স্কান্দে হিমবংখণ্ড প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থসমূহে বুদ্ধদেবতার সম্বন্ধে অল্ল বিস্তর উল্লিথিত হইয়াছে।

বল্লভাচার্য্য বেদাস্তস্থতের দিতীয় অধ্যায়ের দিতীয় পাদের
ষড়বিংশস্থতের ব্যাখ্যায় নিম্নলিখিত আখ্যায়িকা উদ্বৃত
করিয়াছেন—

'অভাব পদার্থ হইতে ভাবপদার্থের উৎপত্তি হয়। এইমত খণ্ডন করিয়া ভগবান্ ব্যাস বেদসমূহের প্রামাণ্য সংস্থাপন করেন। তদনস্তর ভগবান্ বৃদ্ধ দৈত্যগণকে বিমৃত করিবার জন্ম প্রবৃত্ত হন। বৃদ্ধদেব ক্লন্ধ্রপী মহাদেবকে স্বোধন করিয়া বলেন :—হে মহাবাহো ক্লন্ত, আপনি মোহশাস্ত্রসমূহ বিরচন করুন। হে মহাভুজ, আপনি অতথ্য ও বিতথ্য ব্যাপারসমূহ প্রদর্শন করুন। আপনি কতকগুলি করিত শাস্ত্রের স্পষ্ট করিয়া যাহাতে লোক সকল আমার প্রতি বিমৃথ হয়, তাহা করুন। বৃদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে মহাদেব প্রভৃতিও স্বীয় অংশে অবতীর্ণ হইয়া বৈদিকধর্ম্মে প্রবেশপূর্ক্ষক লোকের বিশ্বাস উৎপাদনের নিমিত্ত বেদসমূহের ধথার্থ ব্যাথ্যা করেন। অনন্তর তাঁহারা অন্তি ও নান্তির অতীত অবিদ্যা নামক পদার্থকে জগৎ প্রবাহের কারণ বলিয়া নির্দেশ করেন এবং দেই অবিদ্যার

<sup>(</sup>১) "মৎস্থঃ কুর্শ্মো বরাহক নৃসিংহো বামনস্তথা। রামো রামক রামক বৃদ্ধঃ কজী চ তে দশ।"

<sup>(</sup>২) "ৰস্তালীয়ত শক্ষীমি জলধিঃ পৃঠে জগন্মগুলং।

দংট্ৰায়াং ধরণী দথে দিতিস্তাধীশঃ পদে রোদদী।

কোধে ক্ষত্ৰগণঃ পরে দশমুখঃ পাণো প্রলম্বান্ত্রো

ধ্যানে বিশ্বমদাবধার্মিককুলং কস্ত্রৈচিদক্ষৈ নমঃ॥"

<sup>(</sup> ৩) "নিশ্সি যজ্ঞবিধেরহহ শ্রুতিজাতং সদয় হৃদয়দ্শিতপশুঘাতম্। কেশব ধৃতবৃদ্ধারীর জয় জগদীশ হবে ॥" (জয়দেৰ)

<sup>(</sup>১) "জ্ঞ কৃত্র সহবোহো মোহশাস্ত্রাণি করের। অতথ্যানি বিতথ্যানি দশ্যেশ মহাভূজ। সাগমেঃ ক্লিতৈত্বক জনান্ মহিমুখান কুকু॥"

নরতিতেই নির্বাণলাভ হয়, এই কথা বলিয়া কতকগুলি জাতিভ্রন্থ সয়্যাসী ও পাষপ্তের স্থাষ্ট করেন। এই সকল দেখিয়া
ব্যাস তাঁহার প্রতি অত্যন্ত সম্ভন্থ হন। ব্যাস শঙ্করের সহ
কলহ করিয়া তাঁহাকে অভিসম্পাত প্রদান করিলেন ও তদনম্ভর মৌনাবলম্বন করিয়া থাকিলেন। মহাদেব এইয়পে
জগৎকে বিমুগ্ধ করিলেন ও ব্যাস তুঞ্জীস্তাব অবলম্বন করিলেন
দেখিয়া আমি অগ্নিদেব এখানে উপস্থিত হইয়াছি। বৈদিকমার্গের সম্কারের অভিপ্রায়ে আমি বেদের স্ত্রসমূহ যথাস্থানে
সরিবেশিত করিয়াছি। বেদসমূহের উদ্ধার করিয়া আমি সমস্ত
মোহ নিবারণ করিয়াছি।

#### বৌদ্ধ মত।

পক্ষান্তরে বৌদ্ধ গ্রন্থকারগণ বুদ্ধদেবের ভূয়দী প্রশংসা করিয়াছেন। অমরসিংহ স্বীয় অমরকোষের প্রথম অধ্যায়ে ব্রহ্মা, বিষ্ণু প্রভৃতি দেবগণের নামের পূর্ব্বেই বুদ্ধের নামকীর্ত্তন করিয়া লিথিয়াছেন ঃ—

'দৰ্বজঃ স্থগতো বুদ্ধো ধৰ্মবাজন্তথাগতঃ।

সমন্তভদ্ৰো ভগবান্ মাবজিৎ লোকজিৎ জিনঃ॥

য়ড়ভিজো দশবলোহরয়বাদী বিনায়কঃ।

ম্নীক্রঃ শ্রীঘনঃ শান্তা মুনিঃ শাকামুনিন্ত যঃ।

স শাকাদিংহঃ দর্কার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।

গৌতমশ্চার্কবন্ধুন্চ মারাদেবীস্তশ্চ সঃ॥

গৌতমশ্চার্কবন্ধুন্চ মারাদেবীস্তশ্চ সঃ॥

গৌতমশ্চার্কবন্ধুন্চ মারাদেবীস্তশ্চ সঃ॥

গৌতমশ্চার্কবন্ধুন্চ মারাদেবীস্তশ্চ সঃ॥

বঙ্গদেশীয় প্রাচীন বৌদ্ধ কবি রামচন্দ্র কবিভারতী ভক্তি-শতক গ্রন্থে লিথিয়াছেনঃ—

> 'ব্রকাহবিদ্যাভিভূতোত্রধিগ্যমহামায়ায়ালি ক্লিতোহদৌ বিষ্বাগাভিরেকাৎ নিজবপুষি ধৃতা পার্ক্তী শঙ্করে। বীতাবিদ্যো বিষায়ো জগতি স ভগবান্ বীতরাগো মুনীক্রঃ কঃ দেব্যো বৃদ্ধিমন্তির্বদত মে জাতরভেবৃস্টভা।'

ব্রহ্মা অবিদ্যাদার। অভিভূত; বিষ্ণু মহামায়ার আলিঙ্গনে বিমুগ্ধ, শঙ্কর আসক্তিবশতঃ পার্শ্বতীকে নিজ দেহে ধারণ করিয়াছিলেন; কিন্তু ম্নিপুঞ্জব বৃদ্ধ অবিদ্যা, মায়া ও আসক্তি এই সমস্ত হইতে সম্পূর্ণ বিমুক্ত।

বিদেহ নামক কবি সমন্তক্টবন্ধনা নামক পালি গ্রন্থে লিখিরাছেনঃ – বাঁহার কীর্ত্তি সর্বতোবিস্থৃত, যিনি কলপের দর্প ধবংস করিরাছেন, যিনি ত্রিসংসারের হিতসাধন করিরাছেন, বাঁহার হৃদয় মেরুর ভায় সারবিশিষ্ট এবং যিনি লোকসমাজের কেতুসদৃশ, সেই অমিত বৃদ্ধিশালী, মনোহর শান্তিদাতা, রূপবান্ ও উদার স্থগতকে নমস্কার।

( ১ ) "সততবিততকিত্তিং ধ্বস্তকলপ্পদ্ধং বিশ্ববিত্তবিধানং স্বলোকেককেতুম্। অমিতমতিমন্ধং সন্তিদং মেকুসারং স্থাতমহমুধারং রূপসারং নম/মি।" কাশীরের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ কবি ক্ষেমেক্ত অবদানকল্পতার বুদ্ধজন্ম নামক পরিচ্ছেদের প্রারম্ভে লিথিয়াছেন ঃ—

সমগ্র জগতে আলোক প্রদানের নিমিত্ত স্থ্য উদিত হন, পরম অমৃত বর্ষণ করিবার জন্ম চন্দ্র পূর্ণতা লাভ কুরেন; এই জগতে জীবগণের উদ্ধারসাধনের অভিপ্রায়ে পুণ্যসেতু নির্মাণ করিবার জন্ম পূজনীয় মহাজন জন্মগ্রহণ করেন।

অবদানকল্লতার মহাকাশুপাবদান নামক ত্রিষষ্টিসংখ্যক প্রবের প্রারম্ভে ক্ষেমেন্দ্র লিথিয়াছেনঃ—ইন্দ্র বায়ু বরুণ ও প্রধান প্রধান মুনিগণ যে কামস্কথের নিমিত্ত বিরুত্তিত হইয়া পড়েন, সেই কামস্কথকে যিনি তৃণের ভাগ তুচ্ছ করিবেন, তিনি কাহার বিশ্বরের পাত্র নহেনে ।

বুদ্ধচরিতকাব্যের প্রারম্ভে অশ্বলোষ বৃদ্ধকে নমন্ধার করিয়া লিথিয়াছেনঃ — যিনি পরম সম্পদ লাভ করিয়া বিধাতাকে জয় করিয়াছেন, সংসারের অজ্ঞানাদ্ধকার দ্রীভূত করিয়া যিনি সহস্র রিশ্মকে পরাভূত করিয়াছেন, লোকের শোকসন্তাপ নিবারণ করিয়া যিনি মনোহর চন্দ্রমাকে অতিক্রম করিয়াছেন, বস্তুতঃ জগতে যাহার উপমা নাই, সেই বৃদ্ধকে বন্দনা করি?।

এসিয়া মহাদেশের প্রায় সর্ব্বপ্রদেশে বুদ্ধদেবের জীবনচরিত লিপিবদ্ধ আছে। ললিতবিস্তরস্ত্র, বুদ্ধচরিতকাব্য, লঙ্কাবতার-স্থ্র, অবদানকল্পলতা প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থ, মহাবংস, মহাপরি-নির্ব্বানস্থ্য, মহাবর্গ্য, জাতক ইত্যাদি পালিগ্রন্থ, কোপান্-ভিং চি-চিং প্রভৃতি চীনগ্রন্থ, শাকজিৎস্থরোকু, প্রভৃতি জাপানী, মললংগরবত্তু প্রভৃতি ব্রন্ধদেশীয় গ্রন্থ, গছের রোল্ল (ক্যাঙ্গুরের স্ত্রেপিটকের থ অধ্যায়) নামক তিব্বতীয় গ্রন্থ, ইত্যাদি বৌদ্ধ গ্রন্থের মত জ্বলম্বন করিয়া বর্ত্তমান প্রবন্ধ লিখিত হইতেছে।

# वूरकत शूर्वकमा।

এই ঘোর তমোরত সংসারে অসংখ্য যুগের পর এক এক-জন বুদ্ধ আবিভূতি হইয়া থাকেন। শাক্যসিংহের পুর্বেও এই পৃথিবীতে অনেক বুদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তাঁহাদের ধারাবাহিক ইতিহাস বর্ত্তমান নাই। অধুনা যে কাল অতিবাহিত হইতেছে, বৌদ্ধশাস্ত্রে ইহাকে মহাভদ্রকর বলে। এই

- (১) "হদতি সকললোকালোকদর্গার ভারুঃ
  প্রম্মম্তর্ট্য পূর্বতামেতি চক্রঃ।
  ইয়তি লগতি পুলাং জন্ম গৃহাতি কশিৎ
  বিপুলকুশলসেতুঃ সম্বদন্তারণায়॥"
- (২) "শক্রবারুবরুণাদয়ঃ পুরাঃ বিক্রিয়াং মুনিবরাশ্চ ষৎকৃতে। যান্তি তৎ স্বরুথং তৃণায়তে বহা কহা ন স বিক্রাম্পদম্ ॥" :
- (৩) "শ্রিরং পরার্দ্ধাং বিদ্বৎ বিধাত্**লিৎ তমে। নির্ভন্ন ভিত্তভাক্ত্ৎ।** কুদ্রিদাবং **লিওচাক্ষচক্রমা স্বর্ধ্যতে ইহন্ ইহ হস্তনোপমা।**"

করের অতীতকাল মধ্যে ক্রকুছেন্দ, কনকমুনি, কাশুণ ও শাক্যসিংহ অবতীর্ণ হইরাছিলেন। ক্রকুছেন্দ খৃঃ পূঃ ৩১০১ অন্দে,
কনকমুনি খৃঃ পৃঃ ২০৯০ অন্দে, কাশুণ খৃঃ পূঃ ১০১৪ অন্দে
এবং শাক্যানিংহ খুঃ পৃঃ ৬৩৩ অন্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহাদের
পূর্ব্বে আর একশত বিশজন তথাগত প্রাত্ত্ত্ত হন। তাঁহাদের
পূর্ব্বে অশীতি কোটা বুদ্ধ জন্মিরাছিলেন। বস্ততঃ এই অনাদি
সংসারে সর্ব্বিশুদ্ধ কয়জন বৃদ্ধ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহার ইয়ভা
করা মন্থারের সাধ্যাতীত, বৌদ্ধগণের এইরূপ বিশাস।

এস্থলে অন্তান্ত বুজগণের চরিত ছাড়িয়া কেবল গৌতমবুদ্ধের বা শাক্যসিংহের পূর্বজন্মের বিষয় কিঞ্চিৎ বর্ণিত হইতেছে। শাক্যবুদ্ধের পূর্বজন্ম।

একদা ব্রহ্মা দেখিতে পাইলেন, ব্রহ্মলোকের অধিবাসীর সংখ্যা অতি অল্প। ইহার কারণ অমুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন, পৃথিবীতে অসংখ্য কল্প মধ্যে কোন বুদ্ধ জনগ্রহণ করেন নাই ও সেখানে সকলই অজ্ঞানছারা আচ্ছন। বছ সংবংসর মধ্যে পৃথিবীতে পুণ্যবান্ লোক সকল জনিতে না পারায় সেখান হইতে কেহই মরণান্তর ব্রন্ধলোকে গমন করিতে পারেন নাই। এই জন্ম ব্রন্ধলোক প্রায় জনশৃত্য হইয়া পড়িয়াছে।

তথন ব্রহ্মা চতুর্দিক্ বিলোকন করিয়া ভাবিতে লাগিলেন,
পৃথিবীতে এমন কি কেহ আছেন, যিনি কালক্রমে বৃদ্ধত্ব লাভ
করিতে পারিবেন। তদনস্তর তিনি ধ্যানযোগে দেখিতে পাইলেন, পদ্ম যেমন বিকাশলাভ করিবার আশয়ে হুর্য্যের উদয়
প্রতীক্ষা করিয়া থাকে, দেইরূপ ঘোর তমসাচ্ছর পৃথিবীতেও
কএকজন জ্ঞানবান্ লোক বৃদ্ধত্বলাভের প্রত্যাশায় কাল্যাপন
করিতেছেন। তিনি আরও দেখিতে পাইলেন, বৃদ্ধত্বলাভের
জন্ম যে সকল প্রার্থী পৃথিবীতে বিদ্যমান আছেন, তন্মধ্যে একজন সর্ব্যপ্রেট। তথন ব্রন্ধা তাঁহাকেই মনোনীত করিলেন।
তিনিই পরিশেষে গৌতমবৃদ্ধ বা শাক্যসিংহ এই নাম ধারণ
করিয়াছিলেন।

ব্রহ্মা যথন তাঁহাকে মনোনীত করেন, সেই সময়ে তিনি
পৃথিবীতে নিতান্ত দরিদ্রাবহায় কাল অতিবাহিত করিতেছিলে।
তাঁহার একমাত্র বৃদ্ধা ও বিধবা মাতা ছিলেন। গৌতম বাণিজ্য
ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া অতিকষ্টে নিজের ও বিধবা মাতার
আহার সংস্থান করিতেন। এক সময়ে তিনি সোভাগ্যবৃদ্ধির
আশিয়ে স্থবর্ণভূমি নামক দেশে গমন করিবার জন্ত সমুদ্রতীরে
আসিলেন। তিনি নাবিকদিগকে কয়টী রজতথও পুরস্কার প্রদান
করিয়া বলিলেন, "হে নাবিকগণ, তোমরা আমাকে ও আমার বৃদ্ধা
মাতাকে জলখানে ভূলিয়া স্থবর্ণভূমিতে লইয়া যাও। তোমাদের

অত্নকম্পা ব্যতীত আমরা পুরোবর্তী সমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারিব না।" নাৰিকগণ তাঁহার বাক্যামুদারে তাঁহাদিগকে অৰ্থবয়ানে আরোপিত করিল: কিন্তু কিয়ৎদর যাইতে না যাইতেই যোর অঞ্চাবাতে যান জলমগ্ন হইল। উত্তাল তরঙ্গে গৌতম নিজ জীবনের মায়া ত্যাগ করিয়া তাঁহার মাতার জীবন কিসে রক্ষা পার, তাহাই চিন্তা করিতে লাগিলেন। হিংস্র জলজন্তসমহের প্রতি জক্ষেপ না করিয়া তিনি স্বীয় মাতাকে পুষ্ঠে লইয়া মহা-সমুদ্র সম্ভরণ করিবার প্রয়াস করিলেন। গৌতমের এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞা প্রত্যক্ষ করিয়া ব্রহ্মা ভাবিলেন, গৌতমই বৃদ্ধত্ব লাভের যথার্থ অধিকারী। গৌতমও ব্রহ্মার সহায়তায় স্বীয় মাতার সহ সমুদ্রের পরপারে উত্তীর্ণ হইলেন। ব্রহ্মা দেখিলেন. বুদ্ধত্ব লাভ করিতে হইলে যে সকল গুণের আবশ্রক, গৌতমে তাহার সমস্তই বিদ্যমান আছে ৷ গৌতমের মনও তখন ব্রম্ব-লাভের জন্ম কতনিশ্চয় হইল। কিয়ৎকাল পরে গৌতমের মৃত্যু হয় ও তিনি ব্রহ্মলোকে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। বুরুত্ব প্রাপ্তির নিমিত্ত গৌতমের যে দিন মনঃপ্রণিধান জন্মিয়াছিল. সেই দিন হইতে অসংখ্য বংসর অতীত ইইয়াছিল ও সংসারে একলক্ষ পঁটিশ হাজার বন্ধ উত্তীর্ণ ইইয়াছিলেন: কিন্তু গৌতম তথনও সংবোধি লাভ করিতে পারেন নাই।

সর্বভদ্রকরে গোতম ধন্তদেশীয় সমাটের পুত্ররপে আবিভূত হন এবং এই কল্পেই তাঁহার বাক্প্রণিধান জন্ম। এই
কল্পে তিনি বলিয়াছিলেন "আমি বুদ্ধ হইব, বুদ্ধার লাভ করা
আমার অভীপ্রিত।"

সারমলকলে গৌতম পুষ্পবতী নগরীতে রাজা স্থনদের পুত্ররপে জন্মগ্রহণ করেন। এই কলে তিনি তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধের নিকট হইতে অনিয়ত বিবরণ (অনিশ্চিত আখাস) ও দীপ-হুর বুদ্ধের সমীপে নিয়ত বিবরণ (নিশ্চিত আখাস) লাভ করেন। তৃষ্ণাঙ্কর বুদ্ধ বলিয়াছিলেন, গৌতম কালক্রমে বুদ্ধুত্ব লাভ করিতে পারেন এবং দীপঙ্কর বলিয়াছিলেন, গৌতম অব-শুই বুদ্ধুত্ব লাভ করিবেন।

গোতম সারমন্দকলে স্কৃচি ত্রাহ্মণ, অতুল নাগরাজ, অতিদেব ত্রাহ্মণ ও স্কৃতাত ত্রাহ্মণ নামে যথাক্রমে পরিচিত ছিলেন। বরকল্পে তিনি যক্ষসিংহ ও সন্যাসিরপে যথাক্রমে প্রাতৃত্তি হন। মন্দকলে রাজচক্রবর্ত্তির প্রাপ্ত হন। তদনস্তর অসংখ্য কল্প অতীত হয় ও সংসার ঘোর অজ্ঞানান্ধকারে নিমগ্র হয়।

এই সময়ে গোতম দেব, মন্ত্রা, পশু প্রভৃতি নানা থোনি পরিত্রমণ করিয়া বেড়াইতেছিলেন। "পঞ্চশত পঞ্চাস জাতক" নামক পালিগ্রন্থে গৌতমের ৫৫০ জন্মের বিবরণ লিপিবল আছে। ইহার মধ্যে তিনি ৮৩ বার সন্ন্যাসী, ৫৮ বার মহারাজ, ৪০ বার বৃক্ষদেবতা, ২৬ বার ধর্মোপদেশক, ২৪ বার রাজামাত্য, ২৪ বার পুরোহিত ব্রাহ্মণ, ২৪ বার যুবরাজ, ২০ বার ভদ্রলোক, ২২ বার পণ্ডিত, ২০ বার ইন্দ্র, ১৮ বার মর্কট, ১০ বার বণিক, ১২ বার ধনী, ১০ বার মুগ, ১০ বার দিংহ, ৮ বার হংস, ৬ বার হস্তী, ১২ বার কুরুট, ৫ বার ভ্ত্য, ৫ বার দৌপর্ণ গরুড, ৪ বার অধ্য, ৪ বার বৃক্ষ, ৩ বার কুস্তকার, ৩ বার অস্ত্যজ জাতি, ২ বার মংখ্য, ২ বার হস্তিপক, ২ বার ইন্দুর, ১ বার কুরুর, ১ বার স্পর্ণিচিকিৎসক, ১ বার স্তর্ধর, ১ বার কর্মকার, ১ বার ভেক, ১ বার শশক ইত্যাদিরণে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।

উপরে যে তালিকা প্রদন্ত হইল উহা সম্পূর্ণ তালিকা নহে।
গৌতম বৃদ্ধ অসংখ্য জন্ম পরিগ্রহ করিয়াছিলেন। সে সকলের
আম্ল বৃত্তান্ত সংগ্রহ করা নিতান্ত ছরহ। তিনি এক একজন্মে
এক একপ্রকার সংকর্মের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। কোন
জন্মে দাস্য, কখনও শীলতা, কোন সময়ে নৈক্রম, কখন বা
প্রজ্ঞা এবং সময়ান্তরে বীর্য্য, ক্ষান্তি, সত্যা, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও
উপেক্ষা এই সকল সদ্গুণের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছিলেন।
উদ্ধৃত দশটী গুণের নাম দশ পারমিতা। গৌতম কখনও
সাধারণভাবে এই দশ পারমিতার অমুষ্ঠান করিতেন। যখন তিনি
সমধিক যত্নে এই সকলের অমুষ্ঠান করিতেন, তখন ঐ সকলের
গুণ উপপারমিতা নামে অভিহিত হইত। আর যখন তিনি
অতীব নৈপুণাের সহ ঐ সকল সম্পন্ন করিতেন, তখন উহাই
পরমার্থ পারমিতা বলিয়া গণ্য হইত।

গোতমবুদ্ধ থদিরাঙ্গার-জন্মে নিজের চক্ষুঃ, মস্তক, মাংস, সম্ভান, স্ত্রী ও সর্ববে বিতরণ করিয়া দানপারমিতার (১) অহ-ষ্ঠান করেন। ভূমিদত্ত জন্মে তিনি ত্রিবিধ শীলপারমিতা (২) সম্পন্ন করেন। ক্ষুদ্র স্থপ্ত সোমজন্মে তিনি কাঞ্চন, মণি, মাণিক্য, দাস ও দাসী ইত্যাদি ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করেন এবং এই জন্মে তাঁহার নিজ্রম পারমিতা (৩) অনুষ্ঠিত হয়। শক্ত,ভক্ত জন্মে তিনি প্রজ্ঞা পারমিতা (৪) সমাচরণ করেন। মহজনক জন্মে তিনি বীর্য্য পারমিতার (৫) পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করেন। ক্ষান্তিবাদ জন্মে তিনি লোকের অগ্রায় ও নিষ্ঠুর ব্যবহার অমানচিত্তে সহু করিয়া ক্ষান্তিপারমিতার (৬) উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিলেন। মহাস্থপ্ত সোমজন্ম তিনি সত্যপারমিতা (৭), তেমিজন্মে তিনি অবিচলিত প্রতিজ্ঞায় শ্রেয়-ধর্মের অনুষ্ঠান করিয়া অধিষ্ঠান পার্মিতা (৮) ও তিনি নরজন্মে শক্র ও মিত্র, উপকারী ও অপকারী, জ্ঞাতি ও অপরিচিত প্রভৃতি সকলের সমভাব প্রদর্শন করিয়া মৈত্রী (১) এবং চিত্তের অবিষম ভাব বা উপেক্ষা পারমিতা (১০) প্রদর্শন করেন।

এক একটী পার্মিতার সম্পূর্ণ জন্মষ্ঠান করিতে বুদ্ধ দশটী পার্মিতাবিশেষ নৈপুণ্যের সহ নিষ্ণান্ধ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নাম "দশভূমীশ্বর" হইয়াছিল।

কর্মের বিচিত্র পরিণামবশতঃ গৌতমবৃদ্ধ নানা জন্ম পরিপ্রহ করিয়াছিলেন বটে; কিন্তু তিনি কথনও অসৎকর্মের অমুষ্ঠান করেন নাই। তির্য্যগ্রোনিতে সমুদ্ভূত হইয়াও তিনি বুদ্ধোচিত কর্মের অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন। নিমে বুদ্ধদেবের যে কয়েকটা জন্মের বিষয় বিবৃত হইল, উহা পাঠ করিয়া সকলেই বুঝিতে পারিবেন, বৌদ্ধচরিতাখ্যায়কগণের বিশ্বাস, গৌতমবৃদ্ধ পশাদি জাতিতে জন্মিয়াও সত্যা, ক্ষান্তি ইত্যাদি ধর্ম হইতে বিচলিত হন নাই।

#### সর্কটজন্ম।—প্রজাপার্মিতা।

এক সময়ে গৌতম মর্কটরূপে জন্মগ্রহণ করিয়া ৮০০০০ মর্কটের অধিপতিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। হিমালয়ের প্রত্যন্ত প্রেদেশে বনথণ্ড মধ্যে তাঁহার রাজ্য অবস্থিত ছিল। তাঁহার সামাজ্যের সমীপে কোন ক্ষুদ্র গ্রামে একটা প্রকাণ্ড তেঁতুলের গাছ ছিল। মর্কটগণ ঐ গাছের তেঁতুল থাইবার জন্ম অভি-লাম প্রকাশ করিলে গৌতম তাহাদিগকে বলিলেন,—"হে মর্কট-প্রজাগণ, তোমরা শিষ্টতা ত্যাগ করিও না। ঐ তেঁতুলের গাছটী গ্রামবাদিগণ বছমত্বে সংবর্জন করিয়াছে এবং ঐ তেঁতুল যাহাতে শীঘ্র নষ্ট না হয়, তজ্জন্ম উহারা স্তর্ক রহিয়াছে।'

মর্কটিগণ তাঁহার কথায় কোন উত্তর করিল না। পরিশেষে রাত্রিকালে প্রায় ৫০০ মর্কট একত্র হইয়া নিঃশন্দে ঐ তেঁতুল খাইতে চলিল। ভাবিল, কেহই জানিতে পারিবে না; কিন্ধ তাহারা তেঁতুল খাইতে খাইতে আত্মবিশ্বত হইয়াছিল। তাহারা হুপ্ হাপ্ করিয়া পরস্পরের মনের হর্ষ প্রকাশ করিতেছিল। তথন গ্রামবাসীরা মর্কটের শব্দ শুনিয়া প্রত্যেকে এক একখানি লগুড় লইয়া গাছের তলে আসিল। তাহারা স্থির করিল "আমরা প্রভাত পর্যান্ত এইস্থানে দণ্ডায়মান থাকিব, মর্কটিগণ রক্ষ হইতে নামিলেই সকলে মিলিয়া উহাদের প্রাণনাশ করিব।" ক্রমে ঐ সংবাদ মর্কটরাজ গৌতমের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভাবিলেন, আমার সত্পদেশ সত্তেও মর্কটগণ তেঁতুলের লোভ ত্যাগ করিতে পারে নাই। তাহাদের জীবন এখন যোর্ব বিপদাপর। যাহা হউক প্রজাকে রক্ষা করা রাজার কর্ত্ব্য। অভএব কোন উপায় অবলম্বন করিয়া উহাদিগকে রক্ষা করি।

তথন গৌতম গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন, সেথানে শিশু, বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক, সকলেই স্বয়প্ত। আর গ্রামের বয়স্ক লোক সকল লগুড় লইয়া তেঁতুলগাছের নিকট গমন করিয়াছে, গ্রামের মধ্যে সকলেই নিঃশন্দ, কেবল একটা গৃছে একটা বুদ্ধা স্ত্রীলোক থক্ থক্ করিয়া কাশিতেছে। তাহার 
দয়নে নিজা নাই, সে কথনও উঠিতেছে, কথনও বসিতেছে এবং 
কথনও বা শ্যায় শুইতেছে। তথন গৌতন সেই বৃদ্ধার গৃহে 
অগ্নিসংযোগ করিলেন; গৃহ জালিয়া উঠিল। বুদ্ধা চিৎকার 
করিতে করিতে গৃহের বাহিরে আসিল। অগ্নি নির্বাণের 
কোন চিন্তাই তাহার হলরে উদয় হয় নাই। তেঁতুলগাছের 
তলায় যে সকল লোক দণ্ডায়মান ছিল, তাহারা বুদ্ধার 
রোদনধ্বনি শুনিয়া লগুড় ত্যাগ করিল ও বেগে গ্রাম মধ্যে 
প্রবেশ করিয়া অগ্নি নির্বাণ করিবার জন্ম ব্যস্ত হইল। 
মর্কটগণ এই অবসরে নিরাপদে স্বীয় আলুয়ে প্রতিগ্রমন করিল। 
এই জন্মে গৌতম প্রজ্ঞা-পার্মিতা সম্পন্ন করেন।

### কাঠবিড়াল-জন্ম--বীর্ঘাপারমিতা।

কোন সময়ে গোতম কাঠবিড়ালরপে জন্মগ্রহণ করিয়া-ছিলেন। কোন নদীর তীরন্থিত বৃক্ষের উপরে তাঁহার আবাস ছিল। তিনি তাঁহার শিশু শাবকদিগের প্রতি অতিশয় ষত্র করিত্তেন। এক সময়ে ঘোর ঝঞ্চাবাতে ঐ বৃক্ষ উৎপাটিত হইয়া নদী মধ্যে পতিত হয়। স্রোতোবেগে ঐ বৃক্ষ ও শাবকসমূহ সমুদ্র মধ্যে নিমগ্র হয়। তথন গোতম প্রতিজ্ঞা করিলেন, সমুদ্র শোষণ করিয়া শাবকদিগকে উদ্ধার করিবেন। তিনি স্বীয় পুচ্ছ সমুদ্র মধ্যে অভিষিক্ত করিয়া তীরভূমিতে উহা কম্পন করিতে লাগিলেন। সাতদিন ক্রমাগত এইরপে লেজ ভিজাইয়া জল ছিটাইতেছেন, এমন সময়ে দেবরাজ আসিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সাধু, কাঠবিড়াল, তুমি নিতান্ত নির্কোধ, এইরপ ভাবে লেজ জলে ভিজাইয়া তীরে জল ছিটাইয়া কতকালে তুমি সমুদ্র শোষণ করিবে ? সমুদ্র ৮৪ হাজার মোজন গভীর। তোমার আস্থ্য লক্ষ প্রাণীতে এইরপ চেষ্টা করিলেও সমুদ্র শোষণ করিবে গারিবে না।"

তথন কাঠবিড়ালরূপী গোতম, দেবরাজকে বলিলেন "হে বীরপুরুব যদি সকল লোকেই তোমার কাষ্ম সাহসসম্পন্ন হইত, তাহা হইলে তোমার বাক্য সার্থক হইত। তোমার কতদুর বিক্রম আছে, তাহা তোমার কথাছারাই বুঝা গিয়াছে। যাহা হউক, তোমার কার্য তীরু কাপুরুষ ও নির্বোধের সহ কথা বলিয়া আমার ফল নাই। তোমার ঘেথানে ইচ্ছা চলিয়া যাও, আমার কার্যো বিদ্ধ করিও না। আমি যাহা আরক্ষ করিয়াছি, তাহা না সম্পন্ন করিয়া বিরত হইব না।" তথন দেবরাজ ঐ কাঠবিড়ালের অদম্য সাহস দেথিয়া চমকিত হইলেন এবং দেবগণের সাহায্যে শাবকদিগকে সমৃদ্ধ হইতে উত্তোলন করিয়া আনিলেন। গোতম এই জন্মে বীর্যাপারমিতা সমাধা করেন।

সিংহজন্স—সতাপার্মিতা।

এক সময়ে গৌতম সিংহকুলে জন্ম লইয়া কোন পর্বতের উপরিভাগে বাস করিতেছিলেন। তাঁহার নিকট পঞ্চপূর্ণ এক হ্রদ ছিল। সেই পঞ্চারত স্থানে হরিণ প্রভৃতি জম্ভ চরিয়া বেড়াইও। একদিন সিংহরূপী গৌতম কুধার্থ হইয়া একটা হরিণের অনুসরণ করিতে করিতে হদের তীরস্থিত পঞ্চমধ্যে নিমগ্ন হন এবং তথা হইতে নিজ্ঞান্ত হইবার কোন উপায় নাই দেখিয়া তিনি একটা শুগালকে দেখিতে পাইয়াই বলি-লেন, "ভদ্র, আমি অতি কঠে অনাহারে কাল্যাপন করিতেছি। আমার পদ্বয় এই পঞ্চ মধ্যে এমনভাবে প্রোথিত হটয়া গিয়াছে যে, আর উহা আমার তুলিবার সাধ্য নাই। আমি সাতিশয় বিপদাপন্ন, অতএব ভাই তুমি অনুকম্পা করিয়া আমাকে পঞ্চ হইতে উত্তোলন কর।" শৃগাল বলিল, "আপনি বলবান ও বিক্রমশীল জক্ত। আপনি একণে যেরূপ কুধার্থ হইয়াছেন, তাহাতে আমি আপনার সমীপে গমন করিতে সাহস করি না। আপনাকে রক্ষা করিতে ঘাইয়া শেষে আমার জীবন হারাইব এইরপ আমার আশকা হইতেছে।" তথন সিংহ তাহাকৈ নানা-প্রকারে অভয়দান করিল ও পুনঃ পুনঃ প্রার্থনা করিতে লাগিল। তদমুসারে শুগাল নিকটবর্ত্তী হ্রদ হইতে সিংহের भौक्तम भर्याञ्च এकंषी भग्नः श्रामी निर्माण कतिन। इत्मत জল সেই প্রণালীঘারা সিংহের পাদদেশে প্রবলবেগে আগমন করায় কর্দ্ম জলবং তরল হইল। সিংহ নির্ফিন্সে কর্দ্ম হইতে উথিত হইয়া শুগালকে পুনঃ পুনঃ ধন্তবাদ করিতে লাগিল। তদবধি সিংহ ও শুগাল বছকাল একত্র এক গহররে সপরিবারে বাস করিয়াছিল। সিংহ কথনও উক্ত শুগালকে বিনষ্ট করি-বার চেষ্টা করে নাই। এই জন্মে গৌতম সত্যপারমিতা রক্ষা করিয়াছিলেন ।

#### বেশাগুরজাতক --দানপার্মিতা।

জমুদীপে জয়াতুরা নগরীতে মঞ্জ নামে এক রাজা বাস করিতেন, তাঁহার প্রধানা মহিমীর নাম স্পৃশতী। তাঁহাদের বেশান্তরের নামক এক পুত্র জন্মে। চৈত্যরাজকন্যা মাদ্রীদেবীর সহ বেশান্তরের বিবাহ হয়। এই সময়ে কলিঙ্গদেশে ভয়য়র ঘূর্ভিক্ষ ঘটে। কলিঙ্গরাজ শুনিলেন, বেশান্তরের যে শ্বেত হস্তী আছে, উন্থা বৃষ্টি ও জল উৎপাদন করিতে পারে। কথিত আছে, উক্ত হস্তীর একমাত্র আস্তরণের মূল্য ২৪ লক্ষ টাকা। কিয়ৎকাল পরে কলিঙ্গরাজ ৮ জন ব্রাহ্মণকে জয়াতুরা নগরীতে প্রেরণ করেন। উপোষ্ধ দিবসে বেশান্তর দরিদ্র ও ভিক্কক-দিগকে অন্নবন্ধ ইত্যাদি দান করিতেছেন, এমন সময়ে উক্ত ৮ জন ব্রাহ্মণ যাইয়া বলিল, "মহারাজকুমার, আপনার শেতহন্তী

আছে, উহাই আমরা ভিক্ষাম্বরূপে প্রাপ্ত হইবার আশয়ে আপ-নার নিকট আগমন করিয়াছি।" বেশান্তর বলিলেন, 'হে ব্রাহ্মণগণ, আপনারা এই খেতহস্তী গ্রহণ করুন। আপনারা আমার চকুঃ হুৎপিও ইত্যাদি আর বাহা যাক্সা করিবেন, আমি তাহাও আহলাদদহকারে প্রদান করিতেছি।' আমাদের আর किছूरे প্रार्थनीय नारे, এই विषया जाराता डिक रखी नहेंगा কলিন্সদেশে প্রতিগমন করিলেন। নগরবাসিগণ এই হস্তীদান ব্যাপার অবগত হইয়া অত্যন্ত হুঃখিত হইল ও রাজপ্রাসাদে ষাইয়া নিবেদন করিল, 'মহারাজ! আমরা খেতহন্তী হইতে অনেক উপকার লাভ করিয়াছি। আপনার পুত্র সেই হস্তিরত্ন ব্রাহ্মণগণকে বিতর্ণ করিয়া আমাদের মহা অনিষ্ঠ সাধন করিয়া-ছেন।' মহারাজ তথন স্বীয় পুত্রকে শান্তি প্রদান করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। তখন প্রজাগণ বলিল, 'মহারাজ, আপনার পুত্রের অপর কোন শান্তি প্রদান করিবার প্রয়োজন নাই। উহাকে রাজ্য হইতে নির্বাদিত করিলেই আমরা আহলাদিত হইব।' তদমুসারে বেশান্তর বন্ধগিরিতে নির্বা-সিত হইলেন। সহস্র নিষেধ সত্ত্বেও তাঁহার স্ত্রী মাদ্রীদেবী তাঁহার অমুগমন করিলেন। এদিকে মহারাণী স্পশতী, স্বীয়-পুত্রের নির্বাসনবার্ত্তা প্রবণ করিয়া অত্যন্ত মর্মাহত হইলেন। মহারাজ তাঁহাকে সাস্থনা করিয়া বলিলেন, 'আমি কিছুকাল পরে তোমার পুত্রকে পুনরায় গৃহে আনয়ন করিব।'

ষ্থন বেশান্তর ও মাদ্রীদেবী গৃহত্যাগ করেন, তথন তাঁহারা তাঁহাদের যে কোন সম্পত্তি বা বস্ত্রালঙ্কারাদি ছিল, তৎসমস্তই দরিদ্রদিগকে বিতরণ করিয়াছিলেন। বেশান্তর সর্বস্থ-ত্যাগ করিয়া কেবল স্বীয় স্ত্রী, পুত্র ও কত্যা সমভিব্যাহারে একরথে আরোহণ করিয়া বঙ্কগিরি অভিমুখে চলিলেন। তাঁহার মাতা যে কিছু ধন তাঁহাকে দান করিয়াছিলেন, তাহার সমস্তই তিনি দ্রিদ্রদিগকে বিতরণ করেন। পথ মধ্যে চুই জন ব্রাহ্মণ আসিয়া বেশান্তরকে বলিল, 'মহাশয়, যে অশ্বদ্ধ আপনার রথ ৰহন করি-তেছে, উহা পাইলে আমরা পরম উপকৃত হই।' কিছুদুর যাইতে না যাইতে আর একজন ব্রাহ্মণ আসিয়া বলিল, 'মহাশয়, আপ-নার রথথানি পাইলে আমার দরিদ্রতার কিয়ৎ পরিমাণে লাঘব হয়।' উক্ত ব্রাহ্মণগণের প্রার্থনা অনুসারে বেশান্তর স্বীয় র্থ ও অশ্বদ্ধ বিতরণ করিয়া ফেলিলেন। তদনস্তর বেশাস্তর পুত্রটীকে ও মাদ্রীদেবী ক্যাটীকে ক্রোড়ে লইয়া বহু কষ্টে পদ-ব্রজে গমন করিতে লাগিলেন। চৈত্যদেশের রাজা তাঁহা-দিগকে আহ্বান করেম; কিন্তু বেশান্তর তাঁহার রাজ্যে গ্রমন করেন নাই।

অনন্তর তাঁহারা বন্ধগিরিতে উপস্থিত হইলেন। সেথানে

বিশ্বকর্মা তাঁহাদের নিমিত হুইথানি ক্ষুদ্র গৃহ নির্মাণ করেন। বেশান্তর ও মাদ্রীদেবী যথাক্রমে ঐ তুই গ্রে সংযতভাবে বাস করিতেন। সন্তানগণ মাতার অনুপস্থিতিতে পিতার নিকট থাকিত। তাঁহাদের এইরূপভাবে ৭ মাস অতীত হইল। একদিন যুজক নামক একজন বুদ্ধ ব্রাহ্মণ বেশান্তরের নিকট আসিয়া বলি-লেন, 'মহাশয়, আমি অনেক কণ্টে একশত মুদ্রা উপার্জ্জন করিয়া অমুক ব্রাহ্মণের নিকট গুস্ত রাথিয়াছিলাম: কিন্তু সে ব্যক্তি আমার সমস্ত টাকা ব্যয় করিয়া নিচ্ছের আহার্য্য সংস্থান করি-য়াছে। সে অত্যন্ত দরিদ্র: স্মৃতরাং আমার মুদ্রা প্রত্যর্পণ করিতে না পারিয়া অমিত্রতপা নামী তাহার কন্তা আমাকে সম্প্রদান করিয়াছে। আমার উক্ত পত্নী (অমিত্রতপা) একাকিনী সমস্ত গৃহকার্য্য করিয়া উঠিতে পারেন না। আমার স্ত্রীর নিকট শুনিয়াছি, আপনার জালীয় নামক একটা পুত্র ও ক্বফা-জিনা নামী কলা আছে। আমি ঐ তুইটীকে লইতে ইচ্ছা করি। উহারা আমার পত্নীর দাস ও দাসী হইয়া সমস্ত গ্রহ-কার্য্য করিবে। তাহা হইলে আমার পত্নী কিছু শান্তি অনুভব করিতে পারেন, আমিও গৃহযন্ত্রণা হইতে মুক্ত হই।' এই কথা শুনিয়া বেশান্তর বলিলেন, 'মহাত্মন, আমার সন্তান হুইটীদারা যদি আপনার প্রয়োজন সিদ্ধ হয়, তাহা হইলে আমি সম্ভষ্ট-চিত্তে উহাদিগকে আপনার হস্তে অর্পণ করিতেছি। এই সময়ে জালীয় ও ক্লফাজিনা বনমধ্যে পলায়ন করিয়াছিল ও তাহাদের মাতা মাদ্রীদেবী তথন বনে ফলমূলাদি অন্থেষণ করিতে গিয়াছিলেন। তথন বেশান্তর সন্তান হুইটাকে পুনঃ পুনঃ উক্তৈঃস্বরে ডাকিতে লাগিলেন। জালীয় আদিয়া বেশান্তরের পদতলে নিপতিত হইয়া বলিল, "পিতঃ ! আমাদের মাতা এক্ষণে বনমধ্যে ফল ও কাষ্ঠ সংগ্রহ করিতে গিয়াছেন, তিনি যতক্ষণ গৃহে প্রত্যাগমন না করেন, ততক্ষণ আপনি আমাদিগকে বনে विमर्ज्जन मिर्यन ना ।'

তথন ভিক্ষু ব্রাহ্মণ ক্রোধান্ধ হইয়া বলিল, 'এরূপ মিথ্যা-বাদী লোক কোথায়ও দেখি নাই। আপনি জগতে দ্য়াশীল বলিয়া থাতি, অথচ সন্তান তুইটী দান করিতে স্বীকার করিয়াও দিতেছেন না, ইহার কারণ কিছুই বুঝিতে গারিতেছি না।'

ভিক্ষুর কথা শুনিরা বেশান্তর স্বীয় পত্নীর অমুপস্থিতিতেও
অগত্যা সন্তান তুইটা দান করিলেন। উহারা পর্বতের উপরিভাগে পথমধ্যে নানাবিধ কপ্ত অমুভব করিতেছিল। বেশান্তর
স্বচক্ষে উহা দেখিতে লাগিলেন। মাদ্রীদেবী অরণ্য হইতে
প্রভ্যাগত হইয়া সমস্ত অবগত হইলেন ও অবিশ্রান্ত ক্রন্দন
করিতে লাগিলেন। বেশান্তর তাঁহাকে সান্তনা করিয়া কহিলেন,
'বৃদ্ধত্ব লাভ করা সহজ নহে, আমি স্বীয় পুত্র ও কন্তা দান

করিয়া যদি দানপারমিতা সম্পাদন করিতে পারি, তাহা হইলে আমার পরম লাভ বলিতে হইবে। এই অকিঞ্চিৎকর দান দেখিয়া তুমি বিশ্বিত হইও না।'

অনস্তর দেবরাজ মনে করিলেন, বেশ্যান্তর যেরূপ দানশীল, তাহাতে তিনি স্বীয় পত্নীকে বিতরণ করিয়া ফেলিতে পারেন, অতএব আমি ইহার কোন প্রতিবিধান করি। অনস্তর তিনি এক ব্রাহ্মণের রূপ ধারণ করিয়া বেশ্যান্তরের নিকট গমন করিলেন ও বলিলেন, 'মহাশয়! আমি যুদ্ধ ও কয় হইয়া পড়ি-স্লাছি, সেবা শুক্রাঝা করিবার কেহই নাই। আপনার পত্নী যদি আমার দাসী হইয়া আমার সেবা করেন, তাহা হইলে আমি স্কুখী হইতে পারি।"

উক্ত বৃদ্ধ ব্রাক্ষণের বাক্য প্রবণ করিয়া বেশাস্তর মাদ্রী-দেবীর মুখের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলেন। মাদ্রীদেবী স্বামীর স্মাতিপ্রার জ্ঞাত হইরা বলিলেন, 'যদি আমাকে বিতরণ করিয়া স্মাপনি বৃদ্ধত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে ইহা আমার স্মোভাগ্য বলিতে হইবে।'

ইহার পর বেশান্তর উক্ত ব্রাহ্মণকে বলিলেন, 'আপনি আমার পত্নীকে গ্রহণ করুন। এই সামান্ত দান আমার বৃদ্ধ লাভের সহায় হউক।' তথন ব্রাহ্মণরূপী দেবরাজ বলিলেন, বেশান্তর, আমি আহলাদসহকারে মাদ্রীদেবীকে গ্রহণ করি-লাম, এক্ষণে উহাতে আপনার কোন স্বন্ধ থাকিল না। আমি উহাকে আপনার নিকট কিছুকালের জন্ত গচ্ছিত রাথিয়া থাইতেছি।' এই বলিয়া ভিক্ষুরূপী দেবরাজ অন্তর্হিত হইলেন।

ভানিকে যুজক আদ্ধান জালীয় ও রুষণাজিনাকে লাইয়া জয়াতুরা নগরীতে উপনীত হইলেন। সঞ্জ স্বীয় পোত্র ও পৌত্রীর
সন্ধান পাইয়া গরম পরিতোর লাভ করিলেন ও যুজক আদ্ধানক
প্রেচুর পরিমাণে আহার প্রদান করিলেন। অতি ভোজনে
যুজকের প্রাণবিয়োগ ঘটে। সঞ্জ মহাসমৃদ্ধি সহকারে তাঁহার
অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সম্পাদন করেন। সঞ্জ কিয়ৎকাল পরে বহুজন
সমভিব্যাহারে বন্ধগিরিতে গমন করিয়া বেশ্মান্তর ও মাদ্রীদেবীকে গৃহে প্রত্যানয়ন করেন। পূর্ব্বোক্ত খেতহন্তীর
প্রভাবে কলিঙ্গদেশে প্রচুর শস্য উৎপন্ন হওয়ায় উক্ত দেশবাসিগণ হন্তীটী সঞ্জকে প্রত্যর্পণ করেন। বেশ্মান্তর, মাদ্রীদেবী,
মহারাজ সঞ্জ, মহারাণী স্পৃশতী, জালীয় ও ক্রয়জিনা সকলেই
পুর্মান্ত্রিকর গ্রহণ করেন। বেশ্মান্তর তুবিত নামক
স্বর্নে পুনর্জন্ম গ্রহণ করেন। এই জন্মে গৌতম দানপারমিতা
সম্পাদন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধগ্রন্থে এইরূপ অপরাপর পার্মিতা-সাধন সম্বন্ধে অলোকিক গল্ল বর্ণিত আছে। বাহুল্যবোধে তাহা লিখিত হইল না। বৌদ্ধেরা কিরপভাবে বৃদ্ধদেবের পূর্বজন্মের লীলা গ্রহণ করিয়া থাকেন, তাহা দেখাইবার জন্তই লিখিত হইল। নচেৎ এই সকল গারের সহিত শাক্যবৃদ্ধের জীবনেতিহাসের ধকান সম্বন্ধ আছে বলিয়া বোধ হয় না।

## वृक्तरितत शृक्वभूक्ष ।

মহাবন্ত প্রন্থে কোলিয়-রাজবংশের উৎপত্তি-বর্ণন অধ্যায়ে বুদ্দদেবের পূর্ব্ধপুরুষ সম্বন্ধে নিম্নলিখিত বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ আছে।—

সন্মত নামধের কোন প্রাপিদ্ধ রাজা ছিলেন। রাজা সন্মতের পুত্র কল্যাণ, তাঁহার পুত্র রব, রবের পুত্র উপোষধ, উপোষধের পুত্র মান্ধাতা। রাজা মান্ধাতার বংশ পুত্রপোত্রাদিক্রমে বহু-সহস্রবংসর রাজত্ব করিরাছিলেন। পশ্চিম সাকেত মহানগরে স্থজাত নামক ইক্ষ্যকুবংশীর রাজা রাজত্ব করিতেন। স্থজাতের ওপুর, নিপুর, করকওক, উন্ধামুখ, হস্তিকশীর্ষ নামক পাঁচপুত্র এবং শুদ্ধা, বিমলা, বিজিতা, জলা ও জলী নামে পাঁচ কত্যা জন্মে।

রাজা স্ক্রজাত জেস্তী (জয়স্তী) নামী কোন বিলাসিনীর প্রতি আসক্ত হন। জেন্তীর গর্ভে জেন্ত (জয়ন্ত ) নামক এক পুত্র জন্মে। একদা রাজা প্রীত হইয়া জেন্তীকে বলেন, স্থামি তোমাকে কোন বর প্রদান করিতে ইচ্ছা করি, তুমি যে বর প্রার্থনা করিবে, আমি তাহাই প্রদান করিব। জেম্ভী ৰলিলেন, মহারাজ অগ্রে আমার পিতা মাতাকে জিজ্ঞাসা করিব: उँ हाता (य वत नहेरा वतनन, जाहाई आर्थना कतिव। जिली তাহার পিতা মাতা প্রভৃতি স্বজনগণের নিক্ট যাইয়া বলিল, রাজা আমাকে কোন বর প্রদান করিতে চাহিয়াছেন: আপ-নারা যে বর প্রার্থনা করিতে বলিবেন, রাজার নিকট আমি তাহাই যাক্রা করিব। তথন যাহার যাহা অভিমত হইল, সে তাহাই বলিল। কেহ বলিল, 'জেস্তী, তুমি একথানি উৎক্লপ্ত গ্রামের আধিপত্য প্রার্থনা কর' ইত্যাদি। অনন্তর পণ্ডিতা, নিপুণা ও মেধাবিনী কোন রমণী বলিলেন, 'জেন্ডি, তুমি রাজার বিলাসিনী স্ত্রী; রাজার রাজ্যে বা পৈতৃক দ্রব্যে তোমার পুত্রের কোনই প্রভুত্ব নাই; রাজা তোমাকে বর দিতে চাহিয়াছেন ইহা তোমার মোভাগ্যের বিষয়: তিনি অতিশয় সত্যবাদী. তাঁহার প্রতিজ্ঞা কথনই অন্তথা হয় না। তুমি তাঁহার নিকট বল, মহারাজ, আপনার ক্ষত্রিয়া স্ত্রীর গর্ভজাত পাঁচটীকুমারকে রাজ্য হইতে নির্বাসিত করিয়া আমার গর্ভসম্ভূত জেন্ত (জয়ন্ত ) নামক পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করুন। আপনার মৃত্যুর পর যাহাতে আমার পুল সাকেত মহানগরে রাজা হইতে পারে, তাহার বিধান করুন, ইহাই আমার প্রার্থনা।' জেম্বী তাহাই করিল। রাজা স্থজাত জেম্বীর এই প্রার্থনা

শ্রবণ করিয়া অত্যন্ত চঃখিত হইলেন। তিনি তাঁহার পাঁচটী পুত্রকে অতিশয় ভালবাসিতেন: উহাদিগকে কিরূপে রাজ্য হইতে বিদুরিত করিবেন, স্থির করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অথচ জেম্বীর প্রার্থিত বর প্রদান না করিলে, তাঁহার প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ হয় ৷ তথন রাজা জেম্বীকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, তোমার প্রতিশ্রুত বর প্রদান করিতেছি: নগর ও জনপদের প্রজাপুঞ্জ পূর্ব্বেই জানিতে পারিয়াছে যে, জামি আমার পঞ্চপুত্রকে নির্বাদিত করিয়া তোমার পুত্রকে যৌবরাজ্যে অভিষক্ত করিব। নগর ও জনপদের লোক সকল প্রতিজ্ঞা করিয়াছে, তাহারা আমার পঞ্চপুত্রের সহ বনগমন করিবে। রাজা প্রজাগণের অভিপ্রায়ও পূর্ণ করিলেন। প্রজাগণ বলকায় यमविक इटेग्री यथार्थ है डेव्ह शक्क्यूमातत मह गमन कतिन। তাহারা দাকেত নগর হইতে নির্গত হইয়া উত্তরাভিমুখে ধাবমান হইল। কতিপর দিবসের পর কাশিকোশলের রাজা উহা-দিগকে অভার্থনা করিয়া স্বীয়রাজ্যে লইয়া গেলেন ৷ উহারা কিয়ৎকাল কাশিকোশলরাজ্যে অবস্থান করিল। অনন্তর কাশি-কোশলের রাজা ভাবিতে লাগিলেন, এই মহাজনকায় এই পঞ্চকুমারের প্রতি অত্যন্ত অমুরক্ত। ইহারা যদি দীর্ঘকাল এই স্থানে বাস করে, তাহা হইলে হয়ত আমার প্রাণসংহার করিয়া পঞ্চকুমারকে রাজ্যে অভিষক্ত করিবে। এইরূপে ঈর্ষার বশবতী হইয়া রাজা ঐ মহাজনকায় ও পঞ্চুমারকে কাশি-কোশল রাজ্য হইতে বিদায় করিলেন।

অনস্তর উহারা হিমালয় পর্বতের প্রত্যন্ত-প্রদেশে শাখোট-বনথণ্ডস্থিত ঋষি কপিলের আশ্রমে উপস্থিত হইয়া ঐ স্থানে বাস করিতে লাগিল। দেখানে উহারা পরম্পারের ভগিনী, ভাগিনেয়ী ইত্যাদির সহ পরম্পরের পরিণয়কার্য্য সম্পাদিত করিল। রাজা স্থজাত বণিকদিগের মুখে শুনিতে পাইলেন, তাঁহার পুত্রগণ অনুহিমবৎ প্রদেশে শাংখাট বনখণ্ডে ঋষি কপিলের আশ্রমে অবস্থিতি করিতেছে এবং উহারা ঐ স্থানে পরিণয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়াছে। তথন রাজা স্বীয় পুরোহিত ও অমাত্যগণকে জিজ্ঞাসা করিলেন, কুমারগণ যেরূপ প্রণালীতে বিবাহ করিয়াছে, উহা শক্য অর্থাৎ ধর্ম সঙ্গত কি না ? পুরো-হিতপ্রমুখ বাহ্মণ পণ্ডিতগণ বলিলেন, কুমারেরা একণে যেরূপ অবস্থায় অবস্থিত, তাহাতে এরূপ বিবাহাদি শক্য অর্থাৎ সঙ্গত। ব্রাহ্মণগণ ঐরপ কার্য্য শক্য মনে করিয়াছিলেন বলিয়া কুমারগণের নাম 'শাক্য' হইল। তদব্ধি কুমারগণ 'শাক্য' নামে পরিচিত হইলেন। তদনন্তর ঐ শাক্যকুমারগণ ঋষি কপিলের অনুমতি গ্রহণপূর্বক এক মহানগর নির্মাণ করিলেন। কপিল-अवि উহাদের বাসস্থান প্রদান করিয়াছিলেন বলিয়া ঐ নগর কপিল-বাস্ত নামে প্রসিদ্ধ হইল। উক্ত পঞ্চকুমারের মধ্যে ওপুর জ্যেষ্ঠ। তিনি কপিল-বাস্ত নগরের রাজপদে অভিষিক্ত হই-লেন। রাজা ওপুরের পুত্র নিপুর, তাঁহার পুত্র করকওক, করকওকের পুত্র উন্ধামুথ, উন্ধামুথের পুত্র হস্তিকশীর্ষ ; হস্তিক-শীর্মের পুত্র সিংহহনু। সিংহহনুর গুদ্ধোদন, ধোতোদন, গুল্লোদন ও অমৃতোদন নামে চারিপুত্র জমিতা নামী একটী কন্যা জন্মে।

অমিতা: অতিশয় রূপরতী, ছিলেন ; কিন্তু কিছুকাল পরে তিনি কুষ্ঠ ব্যাধিদারা আক্রান্ত হন। চিকিৎসকগণ আলেপন প্রভ্যালেপন, বমন, বিরেচন ইত্যাদি বহু প্রকার প্রতীকারের ব্যবস্থা করিলেন, কিন্তু ব্যাধির প্রশান্তি হইল না। ক্রমে অমিতার সর্বাশরীরে ত্রণ উৎপন্ন হুইল ও তিনি জনগণের ঘুণা-ম্পদ হইলেন। তথন তাঁহার ভ্রাতগণ তাঁহাকে যানে আরোপণ-পূর্বক হিমালয়ের উৎসঙ্গ পর্বতে গুহামধ্যে কইয়া গেলেন। সেখানে এক স্বরুহত গর্ত্তখনন করিয়া অমিতাকে তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইবেন। তাহারা গর্ভমধ্যে প্রভূতথান্য উদ্দক্ত, উপাস্তরণ, প্রাবরণ প্রভৃতি রাখিয়া আসিলেন। মহাপাংস্ক রাশিদারা পর্তের দারক্ষ্ণ করিয়া তাঁহারা কপিলবাস্তনগরে প্রত্যাগমন করিলেন। চতুর্দ্দিক সংক্ষদ্ধ থাকার গর্ভ **অত্যন্ত** উষ্ণ হইয়া পড়িল। ঐ আবৃত স্থানে বাস করিয়া ও এই স্থানের উষ্ণতা দেবন করিয়া অমিতা কুষ্ঠব্যাধি হইতে বিমুক্তা হইলেন। তাঁহার শরীর নিত্রণ হইল। তিনি অমানুষিক মৌন্দর্য্য লাভ করিলেন। মনুষ্যের গ<del>ছ</del> পাইয়া একটা ব্যাত্র সেখানে উপস্থিত হইক। সে পাদ্বারা পাংগুরাশি অপসারিত कविन।

সেই স্থানের সারিপ্রে কোল নামক এক রাজর্মি বাসাকরিতেন। তিনি পঞ্চপ্রকার অভিজ্ঞা ও চতুর্বিধ ধ্যান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার আশ্রমপদ ফল, মূল, পত্র, পুলা ও পানীয় দ্বারা সমৃদ্ধ ও বিভূষিত ছিল। সেই ঋষি আশ্রমের চতুর্দিকে বিচরণ করিতেছেন দেখিয়া ব্যাঘ্র ভয়ে পলায়ন করিল। ঋষি ঐ গর্ভের সমীপে উপস্থিত হইয়া উহার দ্বার অনার্ভ করিলেন। সেখানে সেই পরম রমণীয়া শাক্যক্তাকে দেখিয়া তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কে ? অমিতা তথন সমস্ত বৃত্তান্ত আমূল বর্ণন করিয়া ঋষির অন্তঃকরণে উৎকট অন্তরাগ উৎপত্ন হইল। তিনি ভাবিলেন\* সংসারে এমন কি কেই আছেন, যিনি চিয়া ব্রদ্ধচারী এবং

<sup>&</sup>quot;কিং চাপি তাবচিত্রব্রহ্মচারী ল চাক্ত রাগালুশয়ো সমূহতো।
পুনোহিশি সো রাগবিশো প্রকুপাতি তিষ্ঠং যথা কাষ্ঠগতং অকুহতম্।"

াঁহার হাদরে আসজির লেশমতি নাই। কার্চ্চ মধ্যে অগ্নি ংব্যমন লুকায়িত থাকে, দেইরপ ব্রহ্মচারিগণের হানরেও অনুরাগ-বহি প্রচ্ছরভাবে বিদ্যমান থাকে। অবসর প্রাপ্ত হইলেই সেই অনুরাগরূপ আশীবিধ প্রকুপিত হয়।

তথ্ন সেই রাজ্যি শাকাক্সার সাহচ্যো ধান ও অভিজ্ঞা ইইতে এট হইলেন। তিনি শাকাক্সাকে আহ্বান করিয়া আশ্রমপদে লইয়া গেলেন। উক্ত কোল ঋষির ওরসে ও শাক্য-কিন্তা অমিতার গর্ভে দ্বাত্রিংশৎ পুত্র জন্মগ্রহণ করে। উহাদের আঁকৃতি অতি মনোর্ম এবং উহারা দকলেই অজিনজটা ধারণ করিয়াছিল। অনন্তর অমিতা তাঁহার পুত্রগণকে বলিলেন, ি তোমাদের মাতামহ কপিলবাস্ত নগরের রাজা, অতএব তোমরা ্ সেই স্থানে গমন কর। পিতামাতার অনুমতি গ্রহণপূর্বক কুমারগণ কপিলবাস্ত নগরাভিমুখে ধাবিত হইল। কপিলবাস্ত নগরের শাক্যগণ ঋষিকুমারদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কে ? কোথা হইতে এখানে আগত হইয়াছ ? তাঁহারা বলি-लन, अञ्चित्रियर প্রদেশে কোল নামক যে রাজিধি বাস করেন, ু আমরা তাঁহার পুত্র ও শাক্যরাজ সিংহহতুর দৌহিত্র। আমা-দের মাতা সিংহহন্তর ছহিতা। শাক্যগণ এই কথা শুনিয়া প্রীত হইলেন। তাঁহারা পূর্বের যে কুষ্টরোগগ্রস্তা অমিতাকে নির্কাসন করিয়াছিলেন, তিনি রোগ হইতে নির্দাক্ত হইয়া-ছেন এবং তাঁহার গর্ভে ঋষিকুমারগণের উৎপত্তি হইয়াছে জানিয়া তাঁহাদের আফলাদের সীমা রহিল না। তাঁহারা 🗗 কুমারগণকে প্রভৃত দান করিলেন। শাক্যকভাগণণের সহ উহাদের বিবাহ সম্পন্ন হইল। কোল নামক ঋষির ঔরসে কুমারগণের জন্ম হইয়াছিল বলিয়া তাহারা কোলিয়বংশ নামে থাতিলাভ করেন।

শাক্যগণের\* দেবদহনামক একটা জনপদ ছিল। সেথানে স্থৃতি নামে এক সমৃদ্ধিশালী শাক্যরাজ বাস করিতেন। পূর্বোক্ত কোলিয়বংশীর কোন কন্তার সহিত স্থৃতির বিবাহ হয়। স্থৃত্তির মায়া, মহামায়া, অতিমায়া, অনন্তমায়া, চূলীয়া, কোলীসোবা ও মহা প্রজাবতী নামে সাতটা কন্তা জন্মে। পূর্বের উক্ত হইয়াছে যে সিংহহকু কপিলবাস্তর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। সিংহহকুর শুদ্ধোদন, শুক্রোদন, ধৌতোদন ও অমৃতোদন নামক চারিপুল্ল ও অমিতা নামী কন্তা জন্মিয়া-ছিল। সিংহহকুর পরলোকপ্রাপ্তির পর শুদ্ধোদন কপিলবাস্তর সিংহাসনে আরোহণ করেন। পূর্ব্বোক্ত দেবদহের রাজা স্থৃত্তির যে পাঁচটী কন্সা জিন্মাছিল, ওদোদন উহাদের মধ্যে তুইটীকে বিবাহ করেন। এই তুই কন্সার নাম মায়া ও মহাপ্রজাবতী। শাক্যবদ্ধের জীবনী।

বৈশাখনাসের পূর্ণিনা তিথিতে । নারাদেবীর গর্ভের সঞ্চার ইয়। তদনস্তর দশনাস অতীত হইলে মারাদেবী কপিলবাস্ত নগরের সায়িধ্যে লুম্বিনী নামক পরম রমণীয় উন্থান মধ্যে একটা পুত্র প্রস্বর করেন। পুত্রজাতমাত্রই শুলোদনের সর্বার্থ সংসিদ্ধ হইয়াছিল বলিয়া, তিনি পুত্রের সর্বার্থ-সিদ্ধ বা সিদ্ধার্থ এই নাম রাথিলেন। সিদ্ধার্থের জন্মগ্রহণের সাতদিন পরে মায়াদেবীর মৃত্যু হয়। এই সময়ে সিদ্ধার্থ কপিলবাস্ত্র রাজধানীতে আনীত হন। কুমারের প্রতিপালনের ভার উহার মাতৃষ্পা মহা প্রজাবতী গোতমীর হস্তে অর্পিত হয়।

#### বালাজীবন ৷

হিমালয় পর্বতের পার্শ্বে অসিত নামক এক মহর্ষি বাস করিতেন। এই সময়ে তিনি স্বীয় ভাগিনের নরদত্তের সহিত কপিলবান্ত নগরে আগমন করেন। সিদ্ধার্থের দ্বাদশ প্রকার মহাপুরুষ লক্ষণ ও অশীতিপ্রকার অমুব্যঞ্জন দেখিয়া তিনি শুদ্ধোদনের নিকট জানাইলেন যে, যদি ঐ বালক সংসারাশ্রমে অবস্থান করে, তাহা হইলে রাজচক্রবর্তী হইবে, আর যদি গৃহ-ত্যাগী হয়, তাহা হইলে সম্যক্ সম্বোধি লাভ করিবে। অনন্তর ঋষি অসিত স্বীয় আশ্রমে প্রতিগমন করিলেন।

কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থ গুরুগৃহে প্রেরিত হইলেন। সেখানে তিনি বিশ্বামিত্র নামক উপাধ্যায়ের নিকট নানাদেশীয় লিপি শিক্ষা করেন। গুরুগৃহে গমনের পূর্বেই তিনি ব্রাক্ষী, খবোদ্রী, পুষরসারী, অঙ্গলিপি, বঙ্গলিপি, মগধলিপি, মাঙ্গল্য-লিপি, মনুষ্যলিপি, অঙ্গুলীয়লিপি, শকারিলিপি, বন্ধালিপি, जाविज्लिनि, किनातीलिनि, पिक्निलिनि, उंधिलिनि, मःथालिनि, অনুলোমলিপি, অদ্ধায়ুলিপি, দরদলিপি, খাস্তালিপি, চীন-लिशि, इनलिशि, मधाकत्रविखत्रलिशि, शूक्लिशि, प्रविशि, নাগলিপি, কিন্তুরলিপি, নহোরগলিপি, অস্কুরলিপি, গরুড়-লিপি, মুগচক্রলিপি, চক্রলিপি, বায়ুমক্রিপি, ভৌমদেবলিপি, অপরগোড়লিপি, অন্তরীক্ষদেবলিপি, উত্তরকুরুদ্বীপলিপি, পুর্ববিদেহলিপি, উৎক্ষেপলিপি, নিক্ষেপলিপি, বিক্ষেপলিপি, প্রক্ষেণনিপি, সাগরনিপি, বজ্বনিপি, নেথপ্রতিনেথনিপি. অমুক্রতলিপি, শাস্তাবর্তনিপি, গণনাবর্তনিপি, উৎক্ষেপাবর্ত্ত-निभि, अंशाहातिनीनिभि, मर्सताजमःशतिनीनिभि, विमाञ्च-লোমালিপি, বিমিশ্রিতলিপি, ঋষিতপস্তপ্তা, রোচমানা, ধরণী-

অবদানকললতা, মহাবংশ, জাতক, মহাবগ্গ, বৃদ্ধচরিতকাব্য ইত্যাদি এছেও ইহার অনুদ্ধপু আখ্যায়িকা বর্ণিত হইয়াছে।

 <sup>#</sup> এই বৃত্তাপ্ত ললিতবিস্তর, বৃদ্ধচরিতকাবা, সকোলোছুরিচু,
 গ্যদোই রোল্প ইত্যাদি গ্রন্থের অনুসরণে লিখিত ২ইল ॥

প্রেক্ষণ-লিপি, সর্বোধিনিষ্যন্দালিপি, সর্ব্বসারসংগ্রহণী ও সর্বভ্রুত তথ্যংগী প্রভৃতি চতুঃষ্টীপ্রকারলিপি অবগত ছিলেন।

ক্রমে তিনি নানা বিদ্যা শিক্ষা করেন। বেদ ও উপনিষদ্ বিনায় তাঁহার বিশেষ পাণ্ডিতা জন্মিয়াছিল। কিয়ৎকাল পরে সিদ্ধার্থের পাঠ সমাপন হইল। তিনি ক্রপিলবাস্ত রাজধানীতে প্রত্যানীত হইলেন। শুদ্ধোদন দণ্ডপাণি শাক্যের কন্তা গোপার সহিত তাঁহার পরিণয়কার্য্য সম্পাদন করিলেন। সিদ্ধার্থ বিবাহের সময় বেদ, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দঃ, শিক্ষা, গণিত, সাংখ্য, যোগ, বৈশেষিক ইত্যাদি শাস্ত্রে বিশেষ পারদর্শিতা প্রদর্শন ক্রিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতে সিদ্ধার্থের সংসার-বৈরাগ্য উপস্থিত হয়।

যথন তিনি বর্ণমালা শিক্ষা করেন, তথনই অকার উচ্চারিত

হইবামাত্র "অনিত্যঃ সর্বসংসারঃ" এই বাক্য তাঁহার কর্ণ মধ্যে

প্রবেশ করে। একদিন তিনি ক্লবি-গ্রাম দর্শনে গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একটী বুক্ষ দেখিয়া উহার মূলে নির্জ্জনে
বিসিয়া ধ্যানমন্ন থাকেন।

#### मः नात्रदेवतारगात्र कात्र ।

অনস্তর একদিন তিনি স্বীয় সার্থিকে বলিলেন, সার্থে, রথবাজনা কর, আমি উদ্যানভূমি দর্শন করিব। সার্থি রথ যোজনা করিলেন। সেথানে একটা জরাজীর্ণ বৃদ্ধ লোককে দেখিয়া সিদ্ধার্থ সার্থিকে জিজ্ঞাদা করিলেন, হে সার্থে, এই লোকটা দশুধারণপূর্বক অতি কষ্টে স্থালিত গতিতে গমন করিতেছে কেন ? ইহার শরীর ছর্বল ও স্থৈয়াবিহীন এবং মাংস, রুধির, ও ত্বক্ সকল শুক্ষ হইয়া গিয়াছে। দেহের সায়ু সকল প্রকাশমান হইয়াছে। ইহার মন্তক শ্বেত্বর্গ, দস্ত বিরল ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অতি রুশ, ইহার কারণ কি ?

সার্থি উত্তর করিল, হে দেব, এই ব্যক্তি জরাদারা অভিভূত, হৃংথিত ও বলবীর্যাহীন। ইহার ইন্দ্রিয় সকল ক্ষীণ হইয়া
গিয়াছে। আত্মীয়গণ কর্ত্ক পরিত্যক্ত হইয়া এই ব্যক্তি এখন
নিঃসহায় হইয়া পড়িয়াছে। বনমধ্যে জীর্ণকার্গ্ঠ যেমন পড়িয়া
থাকে, এই ব্যক্তিও সেইরূপ অকর্ম্মণ্য হইয়া কাল্যাপন
করিতেছে।

- ( > ) কিং সার**েথ পুরুষ তুর্বল অল্পাম**উচ্ছুক **মাংস্কুধিরন্ত সালুনদ্ধঃ।**বেতশিরো বিরলদন্ত কুশাক্ষরপ
  আল্যাদণ্ড ব্রন্তহস্থং খুলন্ত ॥" ( ললিত্যিন্তর )
- (२) "এবো হি দেব পুরুষো জররাভিভ্তঃ
  কীণেন্দ্রির: স্তঃখিতো বলবীর্বাহীনো।
  বন্ধুজনেন পরিভ্ত অনাথভ্তঃ
  কার্যাসমর্থ অপবিদ্ধ বনেব দার ॥" (ললিত বিস্তর)

দিদ্ধার্থ সারথিকে পুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন,— এইরূপ জরাগ্রস্ত হওয়া কি এই ব্যক্তির কুলধর্ম অথবা সংসারের সকল লোকেরই ঈদৃশী অবস্থা ঘটিয়া থাকে। তুমি শীঘ্র যথার্থ উত্তর প্রদান কর, তোমার বাক্য শ্রবণ করিয়া আমি ইহার যথাভূত কারণ চিন্তা করিব।>

তথন সারথি বলিল, হে দেব, ইহা এ ব্যক্তির কুলধর্ম বা রাষ্ট্রধর্ম নহে। সংসারের সকল লোকই যৌবন ও জরা কর্তৃক অভিভূত হয়। আপনি ও আপনার পিতা, মাতা, বাদ্ধব ও জ্ঞাতি প্রভৃতি কেহই জরার হস্ত হইতে বিমৃক্ত হইতে পারিবেন না। লোকের অন্ত গতি নাই।

তথন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে সারথে, লোক সকল নির্বোধ।
তাহাদের বৃদ্ধিকে ধিক্, যে হেতু তাহারা যৌবনমদে মত্ত হইয়া
বার্দ্ধক্য দেখিতে পায় না। তুমি রথ প্রত্যাবর্ত্তন কর, আমি এই
জরাগ্রন্থ ব্যক্তিকে পুনরায় অবলোকন করিব। জরা আমাকে
আক্রমণ করিবে, অতএব আমার ক্রীড়াস্থথে প্রয়োজন কি ?°

অপর একদিন সিদ্ধার্থ নগরের দক্ষিণ দার দিয়া উদ্যানভূমি প্রবেশ করিতেছেন, এমন সময়ে একটা ব্যাধিগ্রস্ত লোককে দেখিতে পাইয়া সারথিকে জিজ্ঞানা করিলেন, হে সারথে, এই লোকটা নিজ কুৎসিৎ মৃত্র ও পূরীষ মধ্যে অবস্থান করিতেছে কেন ? ইহার গাত্র বিবর্ণ, ইন্দ্রিয় সকল বিকল ও সর্বাঙ্গ ওছ । এই ব্যক্তি ঘন ঘন দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করিতেছে ও অতিকষ্টে কাল্যাপন করিতেছে, ইহার কারণ কি ?

সারথি উত্তর করিলঃ—হে দেব, এই ব্যক্তি ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া অত্যস্ত গ্লানি অনুভব করিতেছে। ইহার মৃত্যু আসর ও

- (১) "কুলধর্ম এব অয়মস্ত হি জং ভণাছি
  অথবাপি সর্বজগতোহত ইয়ং হাবস্থা।
  শীঘ্রং ভণাহি বচনং যথভূতমেতৎ
  শ্রুণা তথার্থমিহ যোনি সঞ্চিয়েয়ে॥" (ললিতবিস্তর)
- (২) "নৈতক্ত দেব ক্লধর্ম ন রাষ্ট্রধর্মঃ

  নর্বেজগন্ত জরযোবন ধর্মাতি।

  তুভামপি মাতৃপিতৃবান্ধব জ্ঞাতিসধাে

  জরমা অমৃতং নহি অক্তগতির্জনত্ত ।" (ললিতবিক্তর)
- (৩) "ধিক্ সারথে অব্ধবালজনক্ত বৃদ্ধি-র্ষদ্ যৌবনেন মদমত্ত জরাং ন পতে। আবর্ত্তরিখিত রথং পুনরতং প্রবেক্ষ্যে কিং মতা ক্রীড়রভিভিজ্রয়াশিতভা।" (ললিতবিভার)
- ( 8 ) "কিং সারথে পুক্ষ রূপ-বিবর্ণগাত্তঃ

  সর্ব্বেল্ডিরভি বিকলো গুরুপ্রম্বস্তঃ।

  সর্ব্বাঙ্গ গুরু উদরাকুলপ্রাপ্ত কুচ্ছে

  মুত্রে পুরীষ স্বকি তিষ্ঠিত কুৎসনীয়ে।" (ললিতবিক্তর)

আবোগ্যলাভের সম্ভাবনা নাই। ইহার বল হীন হইয়াছে। রক্ষা পাইবার কোন আশা নাই দেখিয়া এই ব্যক্তি অশরণ কইয়া পডিয়াছে।

তথন পিদ্ধার্থ বলিলেন, আবোগ্য স্বপ্নক্রীড়ার স্থায় অলীক, ব্যাধিসমূহ অতি ভয়ন্তর। কোন্ বিজ্ঞ পুরুষ এইরূপ অবস্থা দেখিয়া আমোন প্রমোদে মত্ত থাকিতে পারেন, অথবা জগতে স্থুপ আছে বলিয়া ভাবিতে পারেন १২

অন্ত সময়ে বখন সিদ্ধার্থ নগরের পশ্চিম দ্বার দিয়া উদ্যানভূমিতে গমন করিতেছিলেন, তখন একটী মৃত লোককে
দেখিতে পাইয়া সার্থিকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সার্থে, এই
লোকটী মঞ্চের উপর গৃহীত হইতেছে কেন ? ইহার চতুর্দিকে
লোক সকল কেশ ও নথ কম্পন করিতেছে ও মস্তকে ধূলি
প্রক্ষেপ করিতেছে। ঐ সকল লোক উহাকে বেষ্টিত করিয়া
বক্ষঃস্থল তাড়িত করিতেছে ও নানা বিলাপ বাক্য উচ্চারণ
করিতেছে, ইহার কারণ কি ১°

সারথি বলিল, হে দেব, জম্মুনীপে এই লোকটীর মৃত্যু হইরাছে। এই ব্যক্তি পুনরায় পিতা, মাতা, পুত্র ও পত্নী প্রভৃতিকে
দেখিতে পাইবে না। গৃহ, পিতা, মাতা, মিত্র, জ্ঞাতি প্রভৃতিকে পরিত্যাগ করিয়া এই ব্যক্তি পরলোক গমন করিতেছে;
জ্ঞাতি প্রভৃতি আর এ ব্যক্তির দৃষ্টিগোচর হইবে না।

তথন সিদ্ধার্থ বলিলেন, যৌবনে ধিক্, কারণ জরা ইহার পশ্চাতে ধাবমান। আরোগ্যে ধিক্, যেহেতু বিবিধ ব্যাধি অবশুন্তাবী। জীবনে ধিক্, কারণ লোক চিরস্থায়ী নহে। বিজ্ঞ পুরুষকে ধিক্, যে হেতু তিনি অলীক আমোদ প্রমোদে মন্ত। যদি জরা ব্যাধি ও মৃত্যু না থাকিত, তাহা হইলে লোকের পঞ্চরদ্ধ ধারণ করিয়া মহা ছঃখ ভোগ করিতে হইত না। জরা, ব্যাধি ও মৃত্যুর নিত্য সহচর হইয়া আমাদের যে ছঃখ ভোগ করিতে হইবে, তাহাতে আর বিশ্ময়ের বিষয় কি ? জাতএব আমি পৃহে প্রতিগমন করিয়া ছঃখ মোচনের উপায় চিস্তা করিব।

অন্ত সময়ে সিদ্ধার্থ যথন নগরের উত্তর দার দিয়া উদ্যানভূমিতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তথন একটা শাস্ত দাস্ত, সংযত ও
ব্রহ্মচারী ভিক্ষুক দর্শন করিয়া সার্থিকে জিজ্ঞাসা করিলেন,
হৈ সার্থে! এই লোকটী কে? এ ব্যক্তি শাস্তশীল ও
প্রসাস্তিত্তি; ইহার চক্ষুদ্ধর স্থির ও কাষার বস্ত্র পরিধান।
ইনি উদ্ধৃত্ত নহেন, অবনত্তও নহেন। ইনি ভিক্ষাপাত্র ধারণ
করিয়া শান্তভাবে বিচরণ করিতেছেন ও অস্তকাল প্রতীক্ষা
করিতেছেন। ইনি কে?

সারথি বলিল, হে দেব, এই ব্যক্তির নাম ভিক্ন। ইনি কামস্থ ত্যাগ করিয়া বিনীত আচার অবলম্বন করিয়াছেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণপূর্বক ইনি আত্মার শান্তি অম্বেষণ করিতেছেন এবং আসক্তিহীন ও বিদ্বেষবিহীন হইরা সামান্ত আহার সংগ্রহ করিতেছেন।

তথন বোধিসন্থ বলিলেন, তুমি যে কথা বলিলে, তাহা স্থানর সং। উহাতে আমার কচি জন্মিতেছে। জ্ঞানিগণ সর্ব্বদাই প্রব্রুদাশ্রমের প্রশংসা করিয়াছেন। ঐ আশ্রমে অবস্থান করিয়া নিজের হিত ও অহ্য জীবের হিত্যাধন করিতে পারা

- (১) "এষোহি দেব পুরুষ: পরমং গিলানে।
  ব্যাধীভরং উপগতো মরণান্ত প্রাথ:।
  ভারোগ্য-ভেজরহিতো বলবি প্রহীনো
  ভারাণবী প্রশ্রণহুপরারণ্ড।" (ললিতবিন্তর)
- (২) "আবোগ্যতা চ ভবতে যথ স্বপ্নীড়া
  ব্যাধির্ভারক ইম ঈদৃশ ঘোররূপম্।
  কোনাম বিজ্ঞ পুরুষো ইম দৃষ্ঠবন্থাং
  ক্রীড়ারতিঞ্চ জনমেৎ শুসুসংজিতাং বা ॥" (ললিডবিস্তর)
- (৩) "কিং দারথে পুরুষ মঞোপরিগৃহীতো উদ্ধৃতো কেশনথপাংগু শিরে ক্ষিপস্তি। পরিচারয়িত্ব বিহরস্করন্তাড়স্তো নানাবিলাপবচনানি উদীরয়স্তঃ ॥" (ললিভবিন্তার)
- ( ঃ ) "এবো হি দেবপুরুষো মৃত জমুষীপে নহি ভূর মাতৃ পিতৃ ক্রকাতি পুত্রদারম্। অপহার ভোগগৃহ মাতৃ পিতৃ মিত্র জ্ঞাতি সংযং প্রলোক্প্রাপ্ত নহি ক্রক্ষাতি ভূর জ্ঞাতিম্।" (ললিতবিস্তর)
- ( > ) "ধিগ্যৌবনজ্বয়া সমভিজ্ঞতেন
  আবোগ্যধিক্ বিবিধবাধিপরাহতেন।
  ধিগ্জীবিতেন পুক্ষো ন চিরস্থিতেন
  ধিক্ পণ্ডিত সূপ্রমন্ত রতি প্রসক্ষেঃ।
  যদি জর নভবেয়া নৈব বাাধিপ্যুত্যুতথাপি চ মহদ্ঃখং পঞ্জুজং ধর্জো।
  কিং পুন জর বাাধি মৃত্যু নিত্যামুবদ্ধাঃ
  সাধু প্রতি নিবর্ত্য চিস্কায়বে প্রমোচম্ ॥" ( ল্লিতবিকার)
- (২) "কিং সারথে পুরুষ প্রশান্ত চিত্তে।
  নাংক্ষিপ্ত চকু ব্রলতে বুগমাত্রদর্শী।
  কাষায়বস্ত্রবসনো স্থপশান্ত চারী
  পাত্রং গৃহত্ব ন চ উদ্ধৃত উন্নতো বা ॥" (ললিত বিস্তুর)
- (৩) "এষে। হি দেবপুরুষ ইতি ভিকুনাম। অপহার কামরতয়ঃ স্বিনীত্তারী। প্রব্রজ্যপ্রাপ্তঃ সমমাস্থন এবমাণে। সংরাগ্রেষবিগতো তিঠতি পিওচর্যা।।" ( ললিত্বিত্তর)

যায় এবং জীবন স্থাথ বাপন করিতে পারা যায়। স্থমধুর অমৃত অর্থাৎ মুক্তিই ঐ আশ্রমের ফল।

## অভিনিষ্ণ মণ ৷

স্বীয় পুত্রের ঐরপ বিষয়বৈরাগ্য উপস্থিত হইয়াছে দেখিয়া শুদ্ধোদন নানাবিধ উপায়ে উঁহাকে গৃহস্থাশ্রমে রাথিতে চেষ্টা করিলেন; কিন্তু তাঁহার অবলম্বিত সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। সিদ্ধার্থ গৃহস্থাশ্রম ত্যাগ করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। তিনি নিশীথসময়ে শুদ্ধোদনের শন্ধনাগারে গমনপূর্ব্বক তাহাকে বলিলেন, পিতঃ অন্য আমি গৃহ হইতে অভিনিক্রমণ করিব।

দিদার্থের চিত্ত তথন চারিপ্রকার প্রাণিধানে নিমগ্ধ হইরাছিল। সংসার মহাচারক বন্ধন-প্রক্রিপ্ত লোকসমূহের বন্ধনমোচনের নিমিত্ত তাঁহার প্রথম প্রণিধান জন্মিল। সংসার
মহাবিদ্যান্ধকারগহন প্রক্রিপ্ত লোকসমূহের প্রক্রা-চক্ষুঃ উৎপাদন
করিবার জন্ম তাঁহার দ্বিতীয় প্রণিধান জন্মিল। তিনি তৃতীয়
প্রণিধানে অহংকার মমকারাভিনিবিষ্ট লোকসমূহে আর্য্যমার্গোপদেশ প্রদান করিবার উপায় চিন্তা করিলেন। চতুর্থ
প্রণিধানে তাঁহার মনে হইল, যে জীব সকল ধর্মাধর্মের বশবর্তী
হইয়া ইহলোক হইতে পরলোকে ধাবমান হয় এবং পুনরায়
পরলোক হইতে ইহলোকে প্রত্যাগমন করে। এই অলাতচক্রসমারার সংসারী লোকসমূহের পুনঃ পুনঃ প্রত্যাবর্ত্তন ক্লেশ
নিবারণ করিবার জন্ম তিনি প্রজ্ঞাতৃপ্রিকর ধর্ম প্রকাশিত
করিবার মানস করিলেন।

নগর হইতে নির্গত হইবার নিমিত্ত তিনি ছলক নামক
শীয় সার্থিকে রথ সজ্জিত করিতে আদেশ দিলেন। ছলক
দিদ্ধার্থকে বলিল, দেব! সংপ্রতি আপনার একটা প্ণ্যলক্ষণ
পুত্র জন্মিয়াছে। সে চতুর্দীপের অধিপতি হইবে। আপনি
বিপুল সম্পদের অধিকারী। কপিলবাস্ত রাজ্য স্বযুদ্ধ ও রমণীয়।
হে দেব, মুনিগণ জন্মান্তরে উদৃশ সম্পদ্ভোগ করিতে পাইবেন
বলিয়াই কঠোর তপক্তা করিয়া থাকেন। আপনি এই সম্পদ
লাভ করিয়াও পরিত্যাগ করিতেছেন কেন? দেখুন, আপনার
পত্নী অতি রমণীয়া, বিকশিত পদ্মের ক্রায় লোচনবিশিষ্টা,
বিচিত্র হারশোভিতা, মণিরজভূষিতা ও মেঘনির্দ্ধুক্ত আকাশে
সমুদিত বিহাতের ক্রায় প্রভাশালিনী এবং মনোহরা ও শয়নগতা,
এই পত্নীকে উপেক্ষা করিবেন না।২

- ( ১ ) "সাধু স্ভাবিত মিদঃ মম রোচতেৎ প্রভাগ নাম বিজ্ভিঃ সততং প্রপত্তা। হিতমাজনশচ প্রসজ্হিত্থ যজ স্থাজীবিতং স্মধ্রমমূতং ফল্ঞ॥" (ললিভবিত্তর)
- (২) "ইমাং বিবৃদ্ধাধুজপতলোচনাং বিচিত্তহারাং মণিরজ্পুবিতাম্।

তথন সিদ্ধার্থ বলিলেন, হে ছন্দক, আমি রূপ, রস, গন্ধ,
স্পর্শ ও শন্দ ইত্যাদি নানাবিধ কাম্য বস্তু ইহলোকে ও দেবলোকে অনস্তকল্পকাল ভোগ করিয়াছি; কিন্তু আমার কিছুতেই
তৃপ্তি হয় নাই। আমি গৃহ ত্যাগ করিব বলিয়া প্রতিজ্ঞা
করিয়াছি। বজ, কুঠার, শর, প্রস্তর, বিফুৎপ্রভার স্থায়
প্রজ্ঞান্ত লোহ, আগ্রেয় গিরিশিথর ইত্যাদি আমার মন্তক্কে
পতিত হউক, তাহাতেও গৃহস্থাশ্রমে পুনরায় আমার অভিলাম্
জন্মাইতে পারিবে না।১

সিদ্ধার্থের এইরূপ স্থির প্রতিজ্ঞা অবগত হইয়া ছন্দক রঞ্চ সজ্জিত করিল। অর্দ্ধরাত্তি সময়ে পুষ্যানক্ষত্রযোগে সিদ্ধার্থ গৃহ হইতে অতিনিক্ষমণ করিলেন।

তিনি ক্রমে শাক্য, কোভ্য, মল ও মৈনের প্রভৃতি জনপদ অতিক্রম করিলেন। ছয় যোজন পথ অতিক্রমের পর রাক্রি প্রভাত হইল। তিনি তথন শরীর হইতে সমস্ত আভরণ পরি-ত্যাগ করিয়া ছন্দককে গৃহে প্রতি-নিবৃত্ত হইতে আদেশ দিলেন, ছন্দক যেস্থান হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটী চৈত্য সংস্থাপিত হয়। সেই চৈত্য অদ্যাপি ছন্দকনিবর্তন নামে প্রসিদ্ধ।

## মস্তক-মূওন।

তদনস্তর তিনি মস্তক হইতে চূড়া ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন। যেস্থানে তাঁহার চূড়া নিক্ষিপ্ত হইয়াছিল, ঐ স্থানে একটা চৈত্য সংস্থাপিত হয়। উহা অদ্যাপি চূড়া-প্রতিগ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ। অনন্তর তিনি কাষায় বস্ত্রপরিহিত একটা ব্যাধকে দেখিতে পাইয়া উহার কাষায় বস্ত্রের সহিত তাঁহার নিজের কৌষিক পট্টবস্ত্রের বিনিময় করিলেন। যেস্থানে তিনি কাষায়বস্ত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ স্থানে একটা চৈত্য সংস্থাপিত হয়, উহা অদ্যাপি কাষায়গ্রহণ নামে প্রসিদ্ধ।

ছন্দক সিদ্ধার্থের আতরণসমূহ লইয়া কপিলবাস্ত রাজ-ধানীতে প্রতিগমন করিল। তাহার মুথে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত হইয়া শুদ্ধোদন মহাপ্রজাবতী প্রভৃতি সকলেই গভীর শোক-

> ন প্রমুক্তামিব বিছাতাং নভে নোপেক্ষদে শ্রনগতাং বিরোচনাম্॥'' ( ললিতবিক্তর )

( > ) "অপরিমিতানস্তকলামরা ছলক।

তৃত্তা কামানিমাং রপাশ্চ শব্দাশ্চ।

গল্ধা রসা স্পর্শতা নানাবিধা

ক্বির যে মানুষা নোচতৃত্তিরভূৎ ।

বজ্ঞাশনি পরশুশক্তি শর্মাবর্ষে

বিদ্যাৎপ্রভানস্থলিতং ক্থিতঞ্চ লোহং।

আদীস্তশৈলশিখরাঃ প্রপতের্মূর্র্নি

নোবা অহং পুনর্জনের গৃহাভিলাবন্॥" ( ললিভবিক্তর )

সাগরে নিগগ্ন হইলেন। সিদ্ধার্থের গৃহ প্রত্যাগমনের সম্ভাবনা নাই জানিয়া তাঁহারা ঐ সমস্ত আভিরণ পুদ্ধরিণীর জলে নিকেপ ক্রিলেন। সেই পুদ্ধরিণী অদ্যাপি আভরণ নামে খ্যাত।

গোপা প্রাতঃকালে নিদ্রা হইতে উথিত হইয়া জানিতে পারিলেন, তাঁছার স্বামী সংসারাশ্রম ত্যাগ করিয়াছেন। গোপা শ্যা
ত্যাগ করিয়া ধরণীতলে নিগতিত হইলেন। তিনি কেশগুছে
ছেদন করিতে লাগিলেন ও গাত্র হইতে সমস্ত অলঙ্কার অপসারিত
করিলেন। হায়! আমার পরিণায়ক অপগত হইয়াছেন, আমি
জীবনের সমস্ত প্রকার প্রিয়বস্ত হইতে অদ্য বিযুক্ত হইলাম।১
দীকা গ্রহণ।

বোধিসন্থ ছন্দককে প্রতিনির্ত্ত করিয়া যথাক্রমে শাক্যাও পল্লা নামধেয়া হুই ব্রাহ্মণীর আশ্রমে আতিথ্য গ্রহণ করেন। তদনন্তর তিনি রৈবত নামক ব্রহ্মর্ষির আশ্রমে গমন করেন। পরিশেষে তিনি বৈশালী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেথানে আরাড়-কালাম নামক কোন উপাধ্যায়ের সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। আরাড় কালামের তিনশত শিষ্য ছিল। বোধিসন্ত্রও তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া কিছুকাল তত্পদিষ্ট ব্রহ্মচর্য্যের অমুষ্ঠান করেন। আরাড়-কালাম স্বীয় শিষ্যদিগকে আকিঞ্চন্যায়তনের ধর্ম্ম শিক্ষা দিতেন। এই মতে বিষয়বাসনাবিরহিত হইয়া সর্ব্বত্যাণী হওয়াই পরম মৃক্তি। বোধিসন্ত্র এই শিক্ষায় বিশেষ তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই।

অনস্তর তিনি মগধের অন্তর্গত পাপ্তব-পর্বব্যাজ সমীপে বিহার করিতে লাগিলেন। তিনি রাজগৃহ নগরে ভিক্ষা করিয়া নিজের আহার সংগ্রহ করিতেন। রাজগৃহের লোক সকল তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্বিত হইয়াছিল। তাহারা রাজগৃহের রাজা বিশ্বিসারের নিকট ঘাইয়া বলিল, মহারাজ, শ্বয়ং ব্রহ্মা দেবরাজ চক্র অথবা স্থ্য আপনার নগর মধ্যে ভিক্ষা করিতেছেন। বিশ্বিসার প্রাতঃকালে মহাজনকায় সমিভিন্যাহারে পাপ্তব্পর্ব্বত্রাজ পার্ধে উপস্থিত হইলেন।

মগধরাজ বোধিসন্ত্রকে বলিলেন, আপনার দর্শন লাভ করিয়া আমি পরম প্রমুদিত হইয়াছি। আপনি আমার সহায় হউন, আমি আপনাকে সমগ্র রাজ্য দান করিতেছি। আপনি প্রভূত কাম্য বস্তু ভোগ করুন।

( > ) "গোপা শ্যাতো ধরণীতলে নিপত্য
কেশান্ তুনাতি অবশিরি ভূষণানি।
অহে। হুনটুং মম পরিণায়কেন
সর্ব প্রিয়েভি ন চিরে তুবিপ্রয়োগঃ।" (ললিতবিস্তর)

(২) "প্রমপ্রমূদিতোহ স্থি দশ্নাত্ত অবচিষ্চ মাগধরাজ বোধিসব্ম ॥ উপকারী গুণয়ার্জচিত বোধিসন্ত্ব মধুর, অকুটিল ও প্রোম"পূর্ণ বাক্যে বলিলেন, হে ধরণীপাঁল, আপনার সর্কাদা মঙ্গল
হউক, আমি কোন কামস্থাথের প্রার্থী নহি। কামনা বিষতুল্য
ও অনন্ত দোষের আকর। কামের বংশ লোক নরক, প্রোত,
তির্য্যগ্ ইত্যাদি ঘোনিতে জন্মগ্রহণ করে। জ্ঞানিগণ এই
কামনার সতত নিন্দা করিয়াছেন। আমি উহা শ্লেম্ম-পিতের
ভাষ ত্যাগ করিয়াছি।

তথন কিৰিসার জিজাসা করিলেন, হে ভিক্ষো, আপনি কোন্ দেশ হইতে আগত হইয়াছেন ? আপনার কোথায় জন্ম ? আপনার পিতা মাতা কোথায় বাস করেন।

ে বোধিসত্ব উত্তর করিলেন, হে ধরণীপাল, শাক্যগণের স্থসমূদ্ধিশালী কপিলবাস্ত নগর বিদ্যমান আছে। সেই নগরের রাজা শুদ্ধোদন আমার পিতা। বুদ্ধত্বলাভের আশরে আমি প্রব্রুয়া গ্রহণ করিয়াছি।

তথন বিশ্বিসার বলিলেন, আপনার দর্শনলাভ করিয়া আমি কতার্থ হইলাম। আমরা আপনার পিতার শিষ্য। হে স্বামিন্, যদি আপনি বুদ্ধ লাভ করেন, তাহা হইলে আমি আপনার ধর্মের আশ্রম লইব। এই কথা বলিয়া বিশ্বিসার বোধিসত্ত্বের চরণু বন্দনা করিয়া রাজগৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।

এই সময় রুজক নামক কোন উপাধ্যায় রাজগৃহে অধ্যাপনা করিতেন। রুজক স্বীয় শিষ্যগণের নিকট 'নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞান্যতন সমাপত্তির উপায়' ব্যাখ্যা করিতেন। তিনি বলিতেন, শ্রদ্ধা, বীর্ষ্য, স্মৃতি, সমাধি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটী অবলম্বন করিয়া মোক্ষমার্গের পথিক হওয়া উচিত। মুক্তিলাভ হইলে জ্ঞান ও অজ্ঞান এতহুভয়কে অতিক্রম করিতে পারা যায়। বোধিসত্ম রুজকের নিকট কিছুকাল ধর্মা শিক্ষা করেন। তদনস্তর তিনি মগধের গ্রামার্শির্ম পর্বতে উপস্থিত হন এবং সেখানে তিনপ্রকার আধ্যাব্যাকি উপমা তাঁহার মনোমধ্যে উদিত হয়। বোধিসত্ম ভাবিলেন, গ্রহার কাম্য বস্তুবিষয়ক রাগ, তৃষ্ণা বা পিপাসার নির্বৃতি হয় নাই, তিনি কখনই আন্তর্রিক ও শারীরিক হঃখ হইতে নিশ্বুক্ত

ভবহি মম সহায় সক্রোজ্ঞ

অনুভব দাস্যে প্রভূতং ভৃঙ্ক্ষ্ক মান ॥" (ললিত বিস্তর)

(১) "মাচ পুনৰ নৈ বসাহি শৃতে মাতৃয়ু তৃণেরু বসাহি ভূমিবাসন্।
পরস স্কুমজে তুভাকার: ইহমসরাজিয় বসাহি ভূঙ্ক কামান্॥
শাস্ণাতিগিরি বোধিসরঃ শ্লক অক্টিলপ্রেক্ণীরাং হিতাকুকল্পী।
কতি ধরণীপাল তেহস্ত নিতাং ন চ অহে কামগুণে ভির্থিকোহিলা ।
কামঃ বিষসমা অন্তদোষা নরকে প্রপাতনপ্রেত্তির্থাপ্যোনে
বিছ্তিবিগহিতা চাপানাথ্যকামাঃ জহিত মরা যথা প্রণেটিণিওম্॥"

হইতে পারিবেন না। যদি কোন ব্যক্তি অগ্নি উৎপাদন করিতে डेक्का कतिया आर्क्षकार्ध जनगर्धा मः शामन करतन এवः ध कार्ष আর্দ্র অরণিদারা সংঘর্ষণ করেন, তাহা হইলে তিনি উহা হইতে কখনই অগ্নি উৎপাদন করিতে পারিবেন না; সেইরূপ ঘাঁহার চিত্ত রাগাদিদারা আর্দ্র রহিয়াছে, তিনি কথনই জ্ঞানজ্যোতিঃ লাভ করিতে পারিবেন না। এই উপমা বোধিসত্তের চিত্তে প্রথমে উদিত হয়। তদনন্তর তিনি ভাবিলেন, যিনি আর্দ্রকাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্বকে আর্দ্র অরণিদারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনিও যেমন উহা হইতে অগ্নি উৎপাদন করিতে সমর্থ হন না, দেইরূপ যাঁহাদের হৃদয় রাগাদিদারা অভিষিক্ত, তাঁহা-রাও জ্ঞানজ্যোতি লাভ করিতে পারেন না। ইহাই দিতীয় উপমা। অনন্তর তাঁহার মনে হইল, যিনি শুষ্ক কাষ্ঠ লইয়া স্থলে সংস্থাপনপূর্বক শুষ্ক অরণিদারা উহার সংঘর্ষণ করেন, তিনি উহা হইতে অনায়াসে অগ্নি উৎপাদন করিতে পারেন। সেইরূপ যাঁহার চিত্ত হইতে রাগাদি সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হইয়াছে, তিনিই কেবল জ্ঞানাগ্নি লাভ করিতে সমর্থ। তৃতী-রতঃ এই উপমা বোধিদত্ত্বের মনে উপস্থিত হয়।

জনন্তর তিনি গয়া প্রদেশে উরুবিলা গ্রাম সমীপে নৈরঞ্জনা ন্দী দেখিতে পান। সেই রমণীয় ন্দীতীরে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ভাবিতে লাগিলেন, বর্ত্তমান যুগে জমুদ্বীপ পঞ্চবিধ পাপ-দ্বারা কলুষিত। এক্ষণে আমি জমুদ্বীপের মনুষ্যগণকে কিরূপে ধর্মাকার্য্যে অভিনিবিষ্ট করিব, ইহা আমার চিন্তনীয়। বাধিসত্ত এইরূপ চিন্তা করিয়া ষড় বর্ষব্যাপিনী তপস্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি সর্ব্বপ্রথমে আক্ষানক ধ্যানের অনুষ্ঠান করিলেন। যেমন বলবান লোক তুর্বল লোককে অনায়াদেই শাসন করিতে পারে, সেইরূপ বোধিসত্ত চিত্ত ও দেহকে সংযত করিতে লাগিলেন। যথন বোধিসত্ত আক্ষানক ধ্যানে নিমগ্ল ছিলেন, তথন তাঁহার মুথবিবর ও নাসিকারন্ধ্র ইতে নিঃশ্বাস প্রশ্বাস নিরুদ্ধ হইল। তাঁহার কর্ণছিদ্র হইতে মহাশব্দ নিঃস্থত হইতে লাগিল। ক্রমে তাঁহার কর্ণছিদ্রও কৃদ্ধ হইল। মুখ, নাসিকা ও কর্ণ সংকৃদ্ধ হওয়ায় নিঃখাস প্রখাসের গতি উদ্ধাতিমুখী হইল। শিরঃপিও ভেদ করিয়া নিঃখাস প্রথাস বহির্গত হুইল। ক্রমে তিনি আহার সংযত করিলেন। পরিশেষে প্রতিদিন একটীমাত্র ত্রপুল ভক্ষণ করিতেন। তাঁহার দেহ ক্রমে ক্ষীণ হইতে লাগিল। কিয়ৎকাল পরে তিনি যথাবিহিত আসনে উপরিষ্ট ললিতবাহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন। বোধিসত্ত যথন নৈরঞ্জনা তীরে বেশবিজ্ঞমমূলে যোগাসনে আসীন হন; তথন ৰলিগাছিলেন, এই আসনে আসার শরীর শুষতালাভ করুক এবং জামার ত্বক্ অন্তি ও মাংস এইস্থানে বিলীন হ্উক; কিন্ত স্কুছৰ্লভ বুদ্ধৰ লাভ না করিয়া আমার দেহ এই আসন হইতে বিচলিত হইবে না।>

রাজধিবংশোদ্ভব মহর্ষি বোধিসত্ত্ব পরমজ্ঞান লাভ করিবার জন্ম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া বোধিজ্ঞম মূলে আসীন হইলে সংসারের मकल दलाइकरे र्घ अकान कतिल: किन्छ मक्तर्यात नेक मात ভীত হইল। লোকে যাহাকে কামদেব, চিত্রায়ুধ এবং পুষ্প-শর নামে অভিহিত করে, পণ্ডিতগণ তাহাকেই কামরাজ্যের অধিপতি মুক্তির বিদ্বেধী মার নামে অভিহিত করেন। বিলাস, হর্ষ ও দর্প নামক তিন পুত্র এবং রতি, প্রীতি ও তৃষ্ণা নামী তিন ক্তা মারের নিক্ট যাইয়া জিজ্ঞানা করিল, ছে পিতঃ, আগনি উদিগ্ন হইয়াছেন কেন ? তথন মার উক্ত পুত্র ও ক্যাদিগকে বলিল, শাক্য মুনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞারূপ ধর্মা, সন্ত্রূপ আযুধ এবং বৃদ্ধি-রূপ বাণ-ধারণপূর্ব্বক আমার সমগ্র রাজ্য বিজয় করিবেন বলিয়া বোধিজ্মমূলে আদীন আছেন; দেই হেতু আমার মন .অত্যন্ত বিষয় হইয়াছে। যদি উনি আমাকে পরাজিত করিয়া সংসারে নোক্ষধর্ম প্রচার করেন, তাহা হইলে আজ আমি সমগ্র রাজ্য হইতে বিচ্যুত হইলাম এবং আজ হইতে কন্দর্পের বৃত্তি লোপ হইল। অতএব ষে কাল পর্যান্ত শাকামুনি দিবাচক্ষঃ লাভ না করেন এবং যে কাল পর্য্যন্ত তিনি আমার রাজ্যে অবস্থান করেন, সেই সময়ের মধ্যে আমি তাঁহাকে উচ্ছিন্ন করিব। বেমন নদীর বেগ বর্দ্ধিত হইয়া সেতৃ ভেদ করে, আমিও সেইরূপ উঁহাকে ভেদ করিব। তদনস্তর লোকস্থদয়ের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পময় ধনুঃ ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্রকতা সমভিব্যাহারে বোধিক্রমমূলে উপস্থিত হুইল। ২ তদ-

<sup>(</sup>১) "ইহাদনে শুষাজু মে শরীরং জগস্থিমাংদং **প্রলয়ঞ্যাতু।** জ্ঞপ্রাপ্য বোধিং বহুক্লভূল্ভাং নৈবাদনা**ং কায়মত্কলিয়াতে**॥" (ললিতবিভার)

<sup>(</sup>২) বুদ্ধচরিত কাব্য, ত্রোদশ সর্গে—

<sup>&</sup>quot;তিশ্বিংশ্চ বোধায় কৃতপ্রতিজ্ঞে রাজর্ষিবংশপ্রভবে মহরোঁ
ত্রোপবিত্তে প্রজহর্ষ লোকস্তরাদ দল্পনিপুস্ত মারঃ ॥
য়ং কামদেবং প্রবদন্তি লোকে চিত্রায়্বং পুপ্পশরং তথৈব
কামপ্রচারাধিপতিং তমেব মোক্ষরিষং মারম্দাহরন্তি ॥
তত্ঞান্তা বিভ্রমহর্ষদর্পান্তিপ্রো রতিপ্রীতিত্বশ্চ কভাঃ ।
পপ্রচ্ছুরেনং মনদো বিকারং দ তাংশ্চ ত্তিশ্চব বচোহবভাষে ॥
আসৌ মুনিনিশ্চয়বর্ম্ম বিভং দল্বায়্বং বৃদ্ধিশরং বিক্রয়
জিগীয়ুরাক্তে বিষয়ান্ মদীয়ান্ তত্মাদয়ং মে মনদো বিয়াদঃ ॥
যদি হসে মামভিত্র যাতি লোকায় চাথাাতপ্রকর্মার্মন্
শৃত্তভেতিয়ং বিয়য়া মমাদার্ভাচ্যতদোব বিশেহভর্ঃ ॥
তদ্ধাবদেবৈষ ল লক্ষক্স্মিপোচরে তিইতি যাবদেব
যাস্যামি তাৰ্দ ব্তম্য ভেত্রং দেতুং নদীবেগ ইবাভিক্রঃ ॥"

নত্তর লোকহন্দেরের অস্বাস্থ্যকারী মার পুষ্পামন্ত ধন্ব: ও মোহোৎপাদক পঞ্চবাণ গ্রহণ করিয়া নিজ পুত্র কতা সমতিব্যাহারে
বোধিক্রমমূলে উপস্থিত হইল। অনন্তর মার ধনুর অগ্রভাগে
বামহন্ত সংস্থাপন করিয়া প্রশান্তচিত্তে য়োগান্তনে আসীন এবং
ভবদাগরের পারগমনেচ্ছু বোধিসন্তকে অনেক কথা বলিল।
বোধিসন্তের সহ মারের প্রথমে বাগ্যুদ্ধ হইল। অনন্তর মার
ও তাহার পুত্র কতা এবং অসংখ্য সৈত্য একত্র সমবেত হইয়া
বিবিশ উপায়ে বোধিসন্তকে আক্রমণ করিল। মারসেনার
সহিত বোধিসন্তের মে প্রবল সংগ্রাম ঘটিয়াছিল; তাহার বিস্তৃত
বুত্রান্ত বুদ্ধচিত্রতান্যের ত্রেয়াদশ সর্গে বর্ণিত আছে।

মার লমুথ সংগ্রামে পরাজিত হইয়া অতি বিষয় অন্তঃকরণে অগৃহে প্রতিগদন করিয়াছিল। তদনন্তর রতি তৃষ্ণা ও আরতি নামপেয়া তিন কন্তা মারকে সাস্থনা করিয়া বলিল, ছে পিতঃ, আপনি চিন্তিত হইবেন না; আমরা কৌশলপূর্কক বোধিসত্বকে আপনার অধীন করিয়া দিতেছি। অনন্তর উহারা যুবতীর রূপ ধারণ করিয়া বোধিসত্বের নিকট গমন করিল।

ইন্দ্ৰদন্ধ ও মোহরূপ অলমারে বিভূষিতা রতি সংসারের নানা প্রকার স্থেবর কথা বলিয়া বোধিসত্বকে বিমোহিত করিতে লাগিল। সে বলিল, হে বোধিসত্ব, তুমি সামাজ্য স্থুথ ত্যাগ করিয়া কেন দীনভাবে কাল্যাপন করিতেছ ? সম্পৎসমূহ ত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ হয়, ইহা কাহার নিকট শুনিয়াছ ? তুমি আমাদিগের আশ্রের আগ্রমন কর; যদি তুমি বিপথগামী না হইয়া থাক; তাহা হইলে আমাদের নিকট আইস। নিদ্রালু লোক বেমন কাহার কথা শুনিতে পায় না, ধ্যানমগ্র বোধি-সত্বও সেইরূপ রতির বাক্য শুনিতে পাইলেন না।

রতির বাক্য শেষ হইতে না হইতেই তৃষ্ণা ও আরিতি আসিয়া বোধিসম্বকে নানা প্রলোভন দেখাইতে লাগিল। অন-স্তর উহারা রন্ধার রূপ ধারণপূর্বক বোধিসম্বের নিকটও নানা উপদেশ বাক্য বলিতে লাগিল।

এক সময়ে রতি, তৃষ্ণা ও আরতি বোধিসত্ত্বের সমীপে

(১) "ততো ধনুঃ পুল্পময়ং গৃহীড়া শরাংন্তথা মোহকরাংশ্চ পঞ ।
 লোইশ্থমূলং সহতোহভাগছেদ্বাস্থাকারী মনসঃ প্রজানাম্।
 লথ প্রশান্তং মুনিমাসনত্তং পারং তিতীরুং ভবসাগরসা।
 বিষয় সবাং করমায়ুধায়ে ক্রীড়ন শবেণেদমুবাচ মারঃ॥" ( বৃদ্ধচরিত )

গমন করিয়া ক্তাঞ্চলিপুটে বিজ্ঞাপন করিয়াছিল, হে ভগবন্, আমরা আপনার আশ্রমে আগমন করিয়াছি। আপনি আমা-দিগকে প্রব্রজ্যা ধর্ম প্রদান করুন্। আপনার কথা শুনিয়া আমরা গার্হস্থ ধর্ম ত্যাগ করিয়া স্থবর্ণপুর হইতে এইস্থানে আগ-মন করিয়াছি। আমরা কন্দর্পের ছহিতা। আমাদের পাচশত ভাতা। তাহারাও সদ্ধর্ম গ্রহণ করিতে উৎস্কুক হইয়াছে। আপনি বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়াছেন; অতএব আমি ও আমার ভগিনীগণ আমরা সকলেই আজ বিধবা হইলাম।

নির্লজ্জ মারও যথাসাধ্য সর্বাশেষ চেষ্টা করিয়াছিল; কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারে নাই। বোধিসত্ত কলর্পের বিজয় সাধন করিয়া মহাপ্রীত্যাহারব্যহ নামক সমাধিতে নিমগ্ন হন।

বোধিসত্ব এইরপে মার-সেনাকে পরাভূত করিয়া পরম শান্তিলাভ করিলেন। তাঁহার চিত্ত স্থপ্রসা হইল এবং তাঁহাতে রাগধান স্থথভোগ করিতে লাগিলেন। তিনি প্রথমতঃ স্বিতর্ক, দ্বিতীয়তঃ অবিতর্ক, ভূতীয়তঃ নিস্ত্রীতিক এবং চতুর্থতঃ অহংখাহুঃথ ধ্যানে বিহার করিতে লাগিলেন। চিত্তের সৎ এবং অসংবৃত্তিসমূহই মঙ্গলদায়ক, এইরপ বিচার করিয়া তিনি স্বিতর্কধ্যানে পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। চিত্তের সৎ ও অসৎ বৃত্তিসমূহের পরস্পার বিরোধের উপশান্ত হওয়ায় তিনি অবিতর্ক সমাধি লাভ করিয়াছেন। যথন প্রীতি ও অপ্রীতি এতহভয়ের প্রতি তাঁহার উপেক্ষা জন্মিল, তথন তিনি নিস্ত্রীতিক ধ্যান লাভ করিলেন। স্থথ ও হঃথ সম্পূর্ণরূপে তিরোহিত হওয়ায় তাঁহার চিত্ত ক্রমে স্থনির্ম্মল হইল। তথন তিনি অহংখা-স্থথ ধ্যান লাভ করিলেন।

তদনন্তর রাত্রির প্রথম যামে বোধিসত্বের দিব্যচক্ষুঃ উৎপার হইল। তিনি তত্বজ্ঞানের সাক্ষাৎকার লাভ করিলেন। রাত্রির মধ্যম যামে তাঁহার পূর্ববিতন বিষয়সমূহ মনে পড়িল। রাত্রির শেষ যামে তিনি জগতের ছঃথের কারণ ভাবিতে লাগিলেন। তদনন্তর তিনি বাহা ও আভ্যন্তর জগতের ক্রিয়া-প্রবাবের মধ্যে কিরপ অবিচ্ছিয় কার্য্যকারণ-ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে; তাহা নির্ণয় করিবার জন্ম প্রবৃত্ত হইলেন। কার্য্যকারণ ভাবের অথপ্তা নিয়মের বশবতী হইয়া এই অনাদিসংসারের বাহ্যবস্তমমূহ উৎপত্তি, স্থিতি ও বিনাশ লাভ করিতেছে। আধ্যাত্মিক জগতেও কুশল এবং অকুশল চৈতসিক বৃত্তিসমূহ

( > ) "প্রব্রজ্ঞাং দেহি ভগবন্ ভবছেরণমাগভাঃ।
বার্তামাকর্ণ্ডবতাং আয়াতাঃ কাঞ্নাৎ পুরাৎ ॥
গাহ স্থাং ধর্মমুংস্জ্য নমুচেরাল্লালা বয়ন্।
পঞ্চশতানাং আতৃণাং শিক্ষাসংবরণোৎস্কোঃ॥
যথা জুম্দি বৈরাগ্যোবিরং চ ভর্ত্বিজ্ঞ্জাঃ॥'' (বুদ্ধচ্রিত)

<sup>(</sup>২) "রভিন্ততেন্বদনা মোহবিদ্যাঝলক্তা।
মোহরামাদ তৈতৈক্তং গাহ স্থাঞ্তশংদনৈঃ॥
চক্রবর্তিক্থং ত্যক্ত্বা কিং দীনং ক্রমাঞ্জে।
ত্যক্রা সংপৎ কথং মোক্ষ ইত্যক্তান্ সমুপাশ্রয়॥
নোচেৎ জং বিপ্রতিঝারী অস্তোম্ম স্বিষ্ঠি।
নিজালুরিব ভ্রাক্যং নাশ্বোদ্ধ্যান্মীলিতঃ॥" (বুদ্ধচ্রিত)

অবিদ্যার বশবর্তী হইয়া উৎপত্তি ও নিরোধ লাভ করিয়াছে। জগতে কিরূপে ছঃথের উৎপত্তি হয়; তাহা চিন্তা করিয়া বোধি-সত্ত্ব বলিলেন, অবিদ্যা হইতে সংস্কার, সংস্কার হইতে বিজ্ঞান, বিজ্ঞান হইতে নামরূপ, নামরূপ হইতে ষড়ায়তন, ষড়ায়তন হইতে স্পর্শ, স্পর্শ হইতে বেদনা, বেদনা হইতে তৃষ্ণা, তৃষ্ণা হইতে উপাদান, উপাদান হইতে ভব, ভব হইতে জাতি ও জাতি হইতে জরামরণ, শোক, পরিদেব, ছঃখ, দৌর্দ্মনস্যা, উপায়াস ইত্যাদির উৎপত্তি হয়।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানই তুঃখের কারণ। তিনি রাত্রির শেষ যামে চিস্তা করিতে লাগিলেন, এই অবিদ্যার কিরপে নিরুত্তি হইতে পারে এবং লোক সকল কিরপে তুঃখ হইতে চিরমুক্তিলাভ করিতে পারে। বহুচিস্তা করিয়া তিনি তুঃখনিরুত্তির উপায় উদ্ভাবন করিলেন।

বোধিসত্ব যে মুহূর্ত্তে জগতের হুঃখসমূহের উৎপত্তি ও নিরোধের কারণ নির্দ্ধারণ করিয়াছিলেন, সেই মুহূর্ত্ত হইতে তিনি 'বৃদ্ধ' এই নাম ধারণ করেন।

বৃদ্ধত্ব লাভ করিবার পরও এক সপ্তাহকাল তিনি বোধিজ্ঞম মূলে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। পঞ্চম সপ্তাহে তিনি মুচিলিন্দ নাগরাজভবনে এবং ৬ ষ্ঠ সপ্তাহে অজপালের গুণ্ডোধমূলে অবস্থিতি করেন। সপ্তম সপ্তাহে তথাগত তারায়ণমূলে বিহার করিয়াছিলেন। সেই সময়ে এপুষ ও ভল্লিক নামক গুই বণিক সহোদর বহুলোক সমভিব্যাহারে দক্ষিণাপথ হইতে উত্তরাপথ গমন করিতেছিল। তাহারা অতি ভক্তিসহকারে বৃদ্ধকে আহার প্রদান করিয়াছিল।

তদনস্তর তথাগত ধর্মচক্র প্রবর্তন করিবার জন্ম বারাণসী
মহানগরীতে মুগদাব নামক স্থানে গমন করেন। বারাণসী
গমনকালে আজীবক নামক কোন দার্শনিকের সহিত বুদ্ধের
সাক্ষাৎকার হয়। উভয়ের মধ্যে নানা আধ্যাত্মিক বিষয়ের
কথোপকথন হয়। পরিশেষে আজীবক জিজ্ঞাসা করেন,
হে গৌতম! তুমি কোথায় যাইবে ? বুদ্ধ বলিলেন, 'আমি
বারাণসী গমন করিব। কাশিকাপুরীতে গমন করিয়া সংসারে
অপ্রতিহত ধর্মচক্র প্রবর্তন করিব।' তথন আজীবক শ্লেষ
প্রকাশপূর্বক বলিলেন, হে গৌতম! আমি প্রস্থান করিলাম।
তোমার গস্তব্যপথ এখনও অনেক দরে আছে।

অনন্তর গরা প্রাদেশে স্থাদর্শন নামক নাগরাজ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বৃদ্ধ গঙ্গা নদী উত্তীর্ণ হইয়া বারাণসী মহানগরীতে উপস্থিত হন। সেখানে তিনি মহা- কাশুপ, অশ্বজিৎ, মহানাম ও কোণ্ডিলা প্রভৃতি পাঁচজন শিষ্টোর নিকট নির্বাণ ধর্মের ব্যাখ্যা করেন। এই প্রসঙ্গে বৃদ্ধদেব বলিয়াছিলেন,—হুঃখ, হুঃখের উৎপত্তি, হুঃখের নিরোধ এবং হুঃখ নিরোধের উপায় এই চারিটীকে আর্ম্যদত্য বলে। জন্ম, জরা, ব্যাধি, মরণ, অপ্রিয়দংযোগ এবং প্রিয়বিয়োগ ইত্যাদি সমস্তই হুঃথ শব্দ-বাচ্য। সংক্ষেপতঃ তৃষ্ণাই হুঃখোৎপত্তির কারণ এবং তৃষ্ণার নির্ত্তিতেই হুঃখের নির্ত্তি হইয়া থাকে। সম্যগ্ দৃষ্টি, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ষাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যক্ গাজীব, সম্যক্ ব্যায়াম, সম্যক্ শ্বৃতি ও সম্যক্ সমাধি এই আটটীকে আর্যাষ্টাঙ্গিক মার্গ বলে এবং ঐ আটটীর অবলম্বনেই হুঃখনিবৃত্তির উপায় প্রাপ্ত হুগুয়া যায়।

কিয়ৎকাল পরে ৫৪ জন যুবরাজ ও এক হাজার তীর্থিক বৃদ্ধের ধর্মগ্রহণ করেন। এই তীর্থিকগণ প্রথমে অগ্নির উপা-সনা করিতেন। মগধাধিপতি মহারাজ বিশ্বিসার এই সময়ে বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত হন। সারিপুত্র ও মৌদ্গল্যায়ন এই হুই জন বৃদ্ধের সর্ব্বপ্রধান শিষ্য ছিলেন। ইহারা অগ্রশ্রাবক নামে কথিত ছিলেন।

অনন্তর বুদ্ধ কপিলবাস্ত নগরে আছুত হন। তাঁহার পিতা শুদোদন তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত বিশ্বিত হন। এই সময়ে বুদের পুত্র রাহুল ও বৈমাত্রের লাতা নল উভয়েই বৌদ্ধপর্ম গ্রহণ করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদের পিত্ব্যপুত্র অনিকৃদ্ধ প্রান্দ এবং শ্রালক দেবদন্ত বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মামতের আশ্রয় গ্রহণ করেন। বুদ্ধদেব আনন্দকে প্রধান উপস্থায়কের পদে বরণ করেন। অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীতে গমন করেন। তথায় শিষ্যগণকে সংসারের অনিত্যতা-বিষয়ে উপদেশ প্রদান করেন। তদনন্তর তিনি রাজগৃহের সমীপে একটা স্থানে গমন করেন। তদনন্তর তিনি রাজগৃহের সমীপে একটা স্থানে গমন করেন। তথায় তিনি ব্যাধিগ্রন্ত হওয়ায় জীবক নামক স্থ্যাসিদ্ধ চিকিৎসক তাঁহার ঔষধের ব্যবস্থা করেন। রোগমুক্ত হইয়া তিনি অনেক অলোকিক ঘটনা সম্পন্ন করেন। তাঁহার অলোকিক কার্য্য দেখিয়া কূটদন্ত ও শৌলনামক ব্রাহ্মাণদ্বর বৌদ্ধ ধর্ম্ম গ্রহণ করেন। কোশলরাজ প্রদেনজিৎও বুদ্ধের ধর্ম্মে গিক্ষিত হন।

এই সময়ে দেবদত্ত, তদানীনস্তন মগধরাজ অজাতশক্রর সহিত মিলিত হইয়া বৃদ্ধদেবের প্রাণসংহারের চেষ্টা করেন। পরিশেষে দেবদত্তের চেষ্টা ব্যর্থ হইয়া পড়েও অজাতশক্র বৃদ্ধ, বর্মা ও সজ্যের আশ্রয়গ্রহণ করেন। দেবদত্ত সামুষ্ঠিত পাপের ফল-ভোগের নিমিত নিরয়গামী হন।

বুদ্ধদেব প্রথমতঃ স্ত্রীলোকদিগকে স্বীয়ধর্ম্মে গ্রহণ করিতেন না। তাঁহার মাতৃষদা মহাপ্রজাপতির বিশেষ অন্তরোধে ও

<sup>(</sup>১) "বারাণদীং গমিষ্যামি গড়া বৈ কাশিকাং পুরীং। ধর্মচক্রং প্রবর্তিষ্যে লোকেম্প্রতিবৃত্তিতম্॥"

আনন্দের প্রার্থনায় তিনি উক্ত মাতৃষ্বসাকে সর্ব্ধপ্রথমে দীক্ষিত করেন। কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধের পত্নী যশোধরাও বুদ্ধের ধর্ম্মে প্রবিষ্ট হন। ক্রমে পাঁচ শত স্ত্রীলোক বুদ্ধের ধর্মে প্রবেশ লাভ করে। এইরূপে বৌদ্ধ ভিক্ষুণীসম্প্রদায়ের স্থাষ্ট হয়। রাজা বিশ্বিসারের পত্নী ক্ষেমা বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়া অনেক স্ত্রীলোককে তদর্মে আরুষ্ট করেন। বিশাখানামী বণিক্কন্তাও বৌদ্ধসম্প্রদায়ের প্রভৃত উন্নতি বিধান করেন।

শ্রাবন্তীর জনাথপিণ্ডিক নামক একজন বণিক বুদ্ধের ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া তাঁহাকে জেতবন বিহার প্রদান করেন। \*বুদ্ধ-দেব ঐ বিহারে অবস্থিতি করিয়া ধর্মোপদেশ প্রদান করিতেন।

কিন্নংকাল পরে বুদ্ধের প্রাধান শিষ্যদ্বয়—সারিপুত্র ও মোদ্যাল্যায়ন নির্কাণ লাভ করেন। আনন্দই বুদ্ধের প্রধান সেবক হন। আনন্দ বুদ্ধের সঙ্গে সঙ্গে বেড়াইতেন। বুদ্ধদেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া ধর্ম প্রচার করেন।

এক সময়ে বুদ্ধদেবের আদেশ অনুসারে আনন্দ অসংখ্য ভিক্ষুকে রাজগৃহ নগরে উপস্থানশালায় আহ্বান করেন। বুদ্ধদেব উপস্থানশালায় উপবিষ্ট ছইয়া বলিলেন—হে ভিক্ষ্ণণ, আমি তোমাদিগকে সাতটী অপরিহানীয় ধর্মের উপদেশ দিতেছি, শ্রণ কর।

যতদিন তোমরা কর্মা, তমা, নিদ্রা ও আমোদ এই সকলে রত না হইবে, যতদিন তোমাদের পাপেচছা প্রবল না হইবে, যতদিন তোমরা পাপমিত্রের আশ্রম না লইবে ও সতত নির্বাণ-লাভের উপায় চিন্তা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না।"

হে ভিক্ষুগণ ! অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম শ্রবণ কর, ধৃতদিন তোমরা শ্রদ্ধাবান, হীমান, বিনয়ী, শাস্ত্রজ্ঞ, বীর্য্যশালী, স্বৃতিমান্ ও প্রজ্ঞাবান্ থাকিবে, ততদিন তোমাদের ক্ষয় হইবে না।"

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্ম এই—যতদিন তোমরা শ্বৃতি, পুণ্য, বীর্য্য, প্রীতি, প্রশ্রেজি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সাত প্রকার জ্ঞানাঙ্গ ভাবনা করিবে; ততদিন তোমাদের অধঃপতন হইবে না।"

অপর সাতটী অপরিহানীয় ধর্মের বিষয় বর্ণন করিতেছি, শ্রুবণ কর। যতদিন তোমরা অনিত্য, অনাত্ম, অশুভ, আদী-নব, প্রহাণ, বিরাগ ও নিরোধ এই সাতপ্রকার সংজ্ঞার ভাবনা করিবে; তেতদিন তোমাদের পতন হইবে না। অর্থাৎ তোমরা ভাবিবে, সংসারের সকল বস্তুই অনিত্য; সকলই অলীক, সকলেরই পরিণাম অশুভ এবং সকলই পাপময়। এইরূপ ভাবনা করিয়া অৰ্জিত পুণ্যের সংরক্ষণ, অলব্ধ পুণ্যের লাভ, উৎপন্ন পাপের পরিত্যাগ ও পাপান্তরের অন্তৎপত্তি এই চারিটা বিষয়ে সম্যক্ চেষ্টাবান্ হইবে। অনস্তর সংসারাশক্তি ত্যাগ করিয়া বাসনাসমূহের ক্ষয় করিবে।

অপর ছয়টী অপরিহানীয় ধর্ম—যতদিন ভিক্সুগণ কায়মন ও বাকো ব্রহ্মচারিগণের প্রতি মিত্র ব্যবহার করিবেন, য়তদিন ভিক্সুগণ ভিক্ষালক দ্রব্যসমূহ কেবল নিজে ভোগ না করিয়া শীলবান্ ব্রহ্মচারিগণকৈ কিয়দংশ বিভাগ করিয়া দিবেন, য়তদিন ভিক্সুগণ স্বীয় সদাচার রক্ষা করিবেন ও সক্ষর্মে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকিবে; উতদিন তাঁহাদিগের ক্ষয় হইবে না।"

অনন্তর বুদ্ধদেব রাজগৃহ ত্যাগ করিয়া আনন্দের সমভিব্যাহারে অম্বলম্বিকা নামক স্থানে গমন করেন। সেখানে বহু
ভিকু সমবেত হইয়াছিল। বুদ্ধদেব ঐ স্থানে শীলসমাধি ও প্রজ্ঞা
বিষয়ে নানা ধর্মালাপ করেন ও বলেন, শীল-পরিশুদ্ধ সমাধি,
সমাধিপরিশুদ্ধ প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞাপরিশুদ্ধচিত মহাফল প্রস্ব করে।

কিয়ৎকাল পরে তিনি আনন্দের সমভিব্যাহারে নালনায় গমন করেন। সেখানে সারিপুত্র নামক শিষ্যের সহ তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। ইন্ধদেব নালন্দার প্রাবারিকান্তবনে বিহার করিতেছেন; এমন সময়ে সারিপুত্র তথায় উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বাক নিবেদন করিল, "হে ভগবন, আপনার প্রতি আমার এরপ ভক্তি যে, আমার মনে হয় এই পৃথিবীতে অতীত কালে এমন কোন শ্রমণ কা ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করিবেন না, যিনি আপনার অপেক্ষা অধিকতর জ্ঞানী। তথন বৃদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে সারিপুত্র, অতীতকালে যে সকল জানী লোক জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া কি জানিতে পারিয়াছ, তাঁহারা কিরূপ শীলসম্পর, ধর্মপরায়ণ ও প্রজ্ঞাবান ছিলেন এবং ভবিষ্যৎকালে যে সকল জ্ঞানীলোক আবিভূতি হইবেন; তাঁহাদের চিত্তের সহিত কি তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, তাঁহাদের শীল, ধর্ম্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ হইবে ? হে সারিপুত্র, তুমি আমার চিত্তের সহ তোমার চিত্তের বিনিময় করিয়া জানিয়াছ, আমার শীল ধর্ম ও প্রজ্ঞা কিরূপ ?

সারিপুত্র উত্তর করিলেন, "হে ভগবন্, অতীত, ভবিষ্যৎ ও বর্তুমান জ্ঞানিগণের চিত্তের সহ আমার চিত্তের বিনিময় করিতে আমি সমর্থ নহি। আমি কেবল তাহাদিগের প্রবর্ত্তিত ধর্মের প্রণালী অবগত হইয়াছি। নূপতিগণ স্বরহৎ অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া উহা দৃঢ় প্রাকার ছারা পরিবেষ্টিত করেন। উহার একটীমাত্র বহিদ্বার বিভ্যমান এবং একজন বিজ্ঞ ছারবান্ সতত ঐ বহিদ্বারে দণ্ডায়মান থাকে। ছারবান পরিচিত

লোকদিগকে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিতে দেয়। ঐ বহিদার ব্যতীত অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার অপর কোন পথ বিছ্যমান থাকে না। প্রাকারের সনিধানে এমন একটা ছিদ্রও থাকে না, যদারা একটা ক্ষুদ্র বিভালও ভিতরে প্রবেশ ও নিক্রমণ করিতে পারে। হে ভগবন, অতীত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানকালের জ্ঞানিগণ ধর্ম্মের এইরূপ একটী দ্বার নির্দ্দেশ করিয়াছেন। তাঁহারা উপদেশ করিয়াছেন যে, প্রথমতঃ কাম, হিংসা, আলম্ভ, বিচিকিৎসা ও মোহ এই পাঁচ প্রকারের প্রতি-বন্ধক নিবারণ করা উচিত। অনন্তর ক্রোধ, উপনাহ, মুক্ষ প্রদান, क्रेवा, मार्था, गांधा, मान, निहिश्मा, अड्डी, अन्यविशा, স্ত্যান, উদ্ধৃত্য, অশাদ্ধা, কৌপীন্য, প্রমাদ, মুষিতস্মৃতিতা, বিকেপ, অসং প্রজন্ত, কৌরুতা, সিদ্ধ, বিতর্ক ও বিচার এই চতু-বিংশতি প্রকার উপক্রেশ অর্থাৎ চিত্তের দূষিতভাব পরিবর্জন করা কর্ত্তব্য। তদনস্তর চত্র্বিধ স্মৃত্যুপস্থানে স্কপ্রতিষ্ঠিত হওয়া উচিত। অর্থাৎ কার অপবিত্র, বেদনা তঃখনগ্রী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক এই চারিপ্রকার চিন্তার শতত অমুন্মরণ করা কর্ত্তব্য । অনন্তর স্থৃতি, পুণা, বীর্যা, প্রীতি, প্রশ্রন্ধি, সমাধি ও উপেক্ষা এই সম্বোধাঙ্ক অর্থাৎ পরম জ্ঞানের পথ ভাবনা করা বিধেয়। এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে সম্বোধি বা পর্মজ্ঞান লাভ করিতে পারা যায়। অতীতকালের জ্ঞানিগণ এই প্রাণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন। ভবি-ষাৎকালের জ্ঞানিগণও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধিলাভ করিবেন। ভগবানও এই প্রণালী অবলম্বন করিয়া সম্বোধি লাভ করিয়াছিলেন।"

আনন্তর বুদ্ধদেব পাটলীগ্রামে উপস্থিত হইলেন। পাটলীগ্রামের উপাসকগণ সমবেত হইয়া বুদ্ধদেবের পরিচর্যা করেন।
তিনি আবস্থাগারে আসীন হইয়া উপাসকদিগকে সম্বোধন করিয়া
বলিয়াছিলেন, হে উপাসকগণ, অধার্ম্মিক ও ছঃশীল গৃহস্থগণের
পঞ্চপ্রকার ক্ষতি সহু করিতে হয়। (১) ছঃশীল গৃহস্থগণ
ঘোর দরিদ্রতায় নিপতিত হয়। (২) তাহাদিগের ছুর্নাম চতুদিকে প্রচারিত হয়; (৩) তাহারা মনুষ্যসমাজে সশঙ্ক অন্তঃকরণে বিচরণ করে; (৪) দেহত্যাগের সময়েও তাহাদের
চিত্রের উদ্বেগ নির্ত্ত হয় না এবং (৫) মরণান্তর তাহারা নিরয়গামী হয়। পক্ষান্তরে স্থশীল গৃহস্থগণের পাঁচপ্রকার লাভ দৃষ্ট
হয়,—(১) স্থশীল গৃহস্থগণ মহাস্থ্য ভোগ করেন; (২) তাঁহাদের
স্থাম চতুদ্দিকে প্রস্থত হয়; (৩) তাঁহারা প্রসন্ম অন্তঃকরণে
মনুষ্যসমাজে বিচরণ করেন। (৪) দেহ ত্যাগ করিবার সময়ে
তাঁহাদিগের চিত্তে কোন প্রকার উদ্বেগ থাকে না এবং (৫)
মরণান্তর তাঁহারা স্বর্গলোক প্রাপ্ত হন।

অনস্তর বৃদ্ধনের আনন্দ ও ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে কোটি গ্রামে গমন করেন। দেখানে ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়। তিনি বলেন, হে ভিক্ষুগণ, চতুরার্য্য সত্যের প্রকৃত তত্ত্ব অবগত না হওয়ায় লোক সকল পুনঃ পুনঃ ইহলোক ও পরলোকে গতায়াত করে। হঃখ, হঃখের উৎপত্তি, হঃখের ধ্বংস ও হঃখ ধ্বংসের উপায় এই চারিটী মহাসত্যের সম্যক্ জ্ঞানহারা ভবতৃষ্ণার নিবৃত্তি ও পুনর্জনের উচ্ছেদ হয়।

অনস্তর বুদ্দেব আনন্দের সমভিব্যাহারে নাড়িকা নামক স্থানে উপস্থিত হন এবং ঐ স্থানে গুঞ্জকাবসথে কিছুকাল বিহার করেন। তথায় তিনি ভিক্ষুগণের নিকট ধর্মাদর্শ নামক ধর্মোপ-দেশ প্রদান করেন। ধর্ম্মাদর্শের সার মর্ম্ম এই,—যে ব্যক্তি অবিচলিত অস্তঃকরণে বৃদ্ধ, ধর্ম ও সংজ্যে আছা স্থাপন করিয়া-ছেন, তাঁহাকে আর নরকে বা প্রেতলোকে জন্মগ্রহণ করিতে হুইবে না।

কিয়ৎকাল পরে বুদ্ধদেব বৈশালী নগরীতে গমন করিয়।
আন্তপালী গণিকার গৃহে ভোজন করেন। আন্তপালী গণিকা
নীচ আসন গ্রহণপূর্বাক ভক্তি নম্ভাবে বলিল, হে ভগবন্!
আমার আন্তবন ভিক্ষ্পংঘকে প্রদান করিতেছি; আপনি উহা
প্রতিগ্রহ করুন।" বুদ্ধদেব আন্তপালী গণিকাকে নানা প্রকার
ধর্মোপদেশ দারা সমুৎসাহিত করিয়া তথা হইতে নিজ্ঞান্ত হন।

অনন্তর বুদ্দেবে বেলুর গ্রামে (বিৰগ্রামে) গমন করেন এবং সেইস্থানে অবস্থিতি করিয়া বর্ষাকাল অতিবাহিত করেন। এই সময়ে বুদ্ধদেবের দেহ পীড়িত হওয়ায় ভিক্ষুগণ ব্যাকুল হইয়া পড়েন। তিনি তথন আনলকে সম্বোধন করিয়া বলেন, "হে আনল, ভিক্ষুগণ আমার নিকটে কি প্রত্যাশা করেন? আমি তোমাদিগের নিমিত্ত প্রকাশ্র ধর্মে প্রচার করিয়াছি, আমার ধর্মে গুহু কিছুই নাই। তোমরা ধর্মের আশ্রয় গ্রহণ কর, ধর্ম্মদীপ প্রজ্ঞলিত কর, অন্তের আশ্রয় গ্রহণ করিও না, নিজেই নিজের আশ্রয় হও। হে আনল, আমার পরিনির্কাণের পর যিনি ধর্মের শরণ লইবেন, ধর্মাদীপ প্রজ্ঞলিত করিবেন, বিমৃত্তি লাভের নিমিত্ত নিজের উপর নিজে নির্ভর করিবেন এবং অন্তের আশ্রয় লইবেন না, তিনিই ভিক্ষুগণের মধ্যে অগ্রগণ্য হইবেন।"

অনন্তর বুদ্ধদেব বৈশালীনগরীর চাপাল চৈত্যে গমন করিয়া তথায় কিছুকাল বিহার করেন। এই সময়ে পাপাত্মা মার আসিয়া তাঁহাকে বলিতে লাগিল, "হে ভগবন্! পরিনির্বাণ লাভ করুন। আপনার পরিনির্বাণকাল উপস্থিত হইয়াছে।" বৃদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হে মার! যতদিন ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপাসিকাসমূহ বিনীত, বিশারদ, ধর্মধর ও ধর্মাত্মধর্মাচারী

না হইবেন; ততদিন আমি পরিনির্বাণগত হইব না, হে মার, বতদিন লোকসমাজে ব্রহ্মচর্য্য স্থ্পচারিত না হইবে; ততদিন আমি পরিনিয়ু ত হইব না; হে মার, ব্যস্ত হইও না, অন্যাপি তিন মাসের পর আমি পরিনির্বাণ লাভ করিব।"

অনন্তর বৃদ্ধদেব আনন্দকে সংখাধন করিয়া বলেন, হে আনন্দ, বিমোক্ষের আটটী সোপান বিদ্যামান আছে। (১) যাহা-দের মনোমধ্যে রূপের ভাব বিদ্যমান আছে, তাহারা বাছ জগতে রূপ দেখিতে পায়, ইহাই বিমোকের প্রথম দোপান। (২) মনো-মধ্যে রূপের ভাব বিদামান নাই অথচ বহির্জগতে রূপ দেখিতে পার, ইহাই বিমোক্ষের দ্বিতীয় সোপান। (৩) মনের ভিত্র রূপের ভাব বিদ্যমান আছে অথচ বহির্জগতে রূপ দুই হয় না ইহা তৃতীয় গোপান। (৪) রূপ জগং অতিক্রম করিয়া "আকাশ অনস্ত" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকাশানন্তাায়তনে রিহার করে; ইহাই বিমোক্ষের চতুর্থ সোপান। (c) আকা-শানন্তায়ত্তন অতিক্রম করিয়া "জ্ঞান অন্তঃ" এইরূপ ভাবনা ক্রিতে ক্রিতে বিজ্ঞানানন্ত্যায়তনে বিহার করে, ইহা বিমোক্ষের পঞ্চম দোপান। (৬) বিজ্ঞানানস্ত্যায়তন অতিক্রম করিয়া "কিছুই নাই" এইরূপ ভাবনা করিতে করিতে আকিঞ্চায়তনে বিহার করে: ইহা বিমোক্ষের ৬ষ্ঠ উপার। (৭) আকিঞ্চায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞানও নাই। এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে ' নৈব-সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তনে বিহার করে. ইহা বিমোক্ষের ৭ম দোপান। (৮) নৈব সংজ্ঞানাসংজ্ঞায়তন অতিক্রম করিয়া জ্ঞান জ জ্ঞাতা উভয়ের নিরোধ সাধনপূর্বক সংজ্ঞা-বেদয়িত নিরোধ উপলব্ধি করিয়া বিহার করে। ইহা বিমোক্ষের অষ্টম সোপান।

অনস্তর বৃদ্ধদেব বৈশালীর মহাবনে কূটাগারশালায় গমন করেন, তাঁহার আদেশ অমুসারে আনন্দ বৈশালীর সমগ্র ভিক্তুকে কূটাগারশালায় আহ্বান করেন। বৃদ্ধদেব তাঁহাদিগকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, আমি যে ধর্ম্মের উপ-দেশ প্রদান করিয়াছি; তোমরা স্কুলরন্ধে উহা পর্য্যালোচনা কর। লোকের হিত ও স্থথের নিমিত্ত জগতে ব্রন্ধচর্য্য স্থপ্রতিভিত কর। হে ভিক্ষ্গণ, আমি তোমাদিগকে যে ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছি, তাহার মধ্যে বক্ষ্যমাণ সপ্রতিশেৎ বিষয় এই:—চারিটী স্বৃত্যুগস্থান, চারিটী সম্যক্ প্রহাণ, চারিটী ঋদ্ধিণাদ, পঞ্চ ইন্দ্রিয়, পঞ্চবল, সপ্রবোধ্যক্ষক অন্ত মার্গ। কায় অপবিত্র, বেদনা ত্রুথময়ী, চিত্ত চঞ্চল ও পদার্থসমূহ অলীক, এই প্রকার ভাবনার নাম চত্ঃস্বৃত্যুপস্থান। অজ্জিত প্র্যোর সংরক্ষণ, অলক্ষ পুণোর উপার্জন, পূর্ব্যঞ্চিত পাপের পরিত্যাগ ও নৃত্ন পাপের অনুৎপত্তি; এই চারিপ্রকার চেষ্টার

নাম চতুঃসম্যক্প্রহাণ। অসামান্ত ক্ষমতা লাতের নিমিত্ত অভিলাষ, চিন্তা, উৎসাহ ও অবেষণকে চারিটী অজিপাদ বলে। শ্রদ্ধা, সমাধি, বীর্যা, স্মৃতি ও প্রজ্ঞা এই পাঁচটীর নাম পঞ্চ ইক্রিয়। এই পাঁচ পদার্থ আবার পঞ্চবল নামেও অভিহিত হয়। স্মৃতি, ধর্মা, পরিচন্ন, বীর্যা, প্রীতি, প্রশ্রমী, সমাক্ ত্রিয়া এই সাত্রীর নাম সপ্রবোধ্যক্ষ। সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল, সম্যক্বাক্, সম্যক্ কর্মান্ত, সম্যাগাজীব, সম্যাগ্রায়াম, সম্যক্স্তি ও সম্যক্ সমাধি এই আটিটার নাম অপ্ত আর্যায়ার্যা।

এই সপ্ততিংশৎ পদার্থ লইরা আমি ধর্মের ব্যবস্থা করিয়াছি।
তোমরা এই ধর্ম সম্যক্রপে আলোচনা কর ও লোকসমাজে
প্রচার কর। হে ভিক্নগণ, আমি তিন মাসের পর পরিনির্কাণ
লাভ করিব। তোমরা সাবধান হইরা কার্য্য কর। অনন্তর
তিনি বক্ষামাণ গাথা গান করিলেন:—আমার বয়স পরিপক
হইয়াছে, জীবনের অল্ল অবশেষ আছে, সমস্ত ত্যাগ করিয়া
আমি চলিয়া যাইব, আমার নিজের আশ্রয় আমি স্থির করিয়াছি। হে ভিক্লগণ, তোমরা অপ্রমন্ত সমাহিত ও স্থাল
হও; স্থিরসংকল হইয়া স্বীয় চিত্ত পর্যাবেক্ষণ কর। খিনি
প্রমাদপরিশ্রু হইয়া এই ধর্মে বিহার করিবেন, তিনি জন্ম ও
সংসারের উচ্ছেদ করিয়া তুঃথের চিরধ্বংস করিবেন।

অনন্তর বুদ্ধদেব ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে ভণ্ড গ্রামে উপস্থিত হন। সেথানে ভিক্ষ্গণকে সম্বোধন করিয়া তিনি বলেন, 'হে ভিক্ষুগণ, শীল, সমাধি, প্রজ্ঞা ও বিমুক্তি এই চতু:-পদার্থের অনুশীলনবশতঃ লোকসকল সংসারপথে দীর্ঘকান সংধাবন করে।'

তদনন্তর বুদ্ধদেব হস্তিপ্রাম, আমগ্রাম, জমুগ্রাম ও ভোগ
নগরে যথাক্রমে গমন করেন। তিনি ভোগ নগরে আনন্দচৈত্যে বিহার করিতে করিতে বলিয়া ছিলেন "হে ভিক্ষুগণ,
যদি কোন ভিক্ষু আসিয়া তোমাদিগকে বলেন, তিনি অমুক
বাক্যটী ভগবানের মুখে শুনিয়াছেন বা ভিক্ষুসংঘের নিকট
ঐ বাক্যের উপদেশ পাইয়াছেন, অথবা কোন আবাসে কয়েকজন স্থবির ভিক্ষু সিলিত হইয়া তাঁহাকে উক্ত বাক্য বলিয়াছেন
অথবা কোন বিদ্বান্ ভিক্ষ্র মুখ হইতে ঐ বাক্য গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা হইলে ভোমরা তাঁহার কথায় প্রথমতঃ আস্থা

(১) "পরিপকোবরোমব্হং পরিতং মমজীবিতং।
পহার বো গমিদ্দামি কতং মে সরণমত্তনো ॥
অধ্যন্তাদতিমন্তে স্শীলা হোথ ভিক্থবো।
স্বদাহিতসংক্রা দচিত্তম্ অমুরক্থথ ॥
যো ইমিঝিং ধর্ম বিনয়ে অধ্যন্তোবিহেদ্দতি।
পহার জাতিসংদারং তুক্থদ্সভং ক্রিদ্দতি॥"

বা অনাস্থা কিছুই স্থাপন করিও না। তাঁহার কথিত বাক্যটী স্ত্রপিটক বা বিনয়পিটকের সহিত মিলাইয়া দেখিও, যদি স্থ্রে বা বিনয়ে উহার অমূরপ বাক্য বিদ্যমান থাকে; তাহা হইলে জানিবে, উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী স্থান্দররূপে গ্রহণ করিয়াছেন; এবং তাহা হইলে তাঁহার বাক্যে অভিনন্দন প্রকাশ করিও। আর যদি স্ত্রে বা বিনয়ে বাক্যটী দৃষ্টি না হয়, তাহা হইলে জানিবে উক্ত ভিক্ষু ঐ বাক্যটী দৃষিতভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং তাহা হইলে তাহার কথায় তোমরা আস্থা স্থাপন করিও না।"

অনন্তর বৃদ্ধদেব পাবা নামক স্থানে গমন করিয়া চুন্দ নামক শিষ্যের আম্রবনে বিহার করেন। চুন্দ বৃদ্ধের নিকট উপস্থিত হইয়া অভিবাদনপূর্বক নিবেদন করিল, "হে ভগবন্! ভিক্ষুসজ্যের সহ সমবেত হইয়া আপনি কল্য আমার গৃহে ভোজন করিবেন।" বৃদ্ধ তৃষ্ণীস্তাব অবলম্বন করিয়া চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিলেন। চুন্দ গৃহে গমন করিয়া বিবিধ প্রাকার খাদ্য ও প্রভৃত শৃকর মাংস প্রস্তুত করিল। পরদিন বৃদ্ধ চুন্দের আলয়ে গমন করিয়া তাহাকে বলিলেন, "হে চুন্দ, তুমি শৃকর মাংস আমাকে পরিবেশন কর, এই ভিক্ষুসজ্যকে উহা প্রদান করিও না; মন্ত্র্যা লোক, দেবলোক ও ব্রন্ধলোকে বৃদ্ধ ভিন্ন এমন কেহ নাই, যিনি শৃকর মাংস ভক্ষণ করিয়া জীণ করিতে পারেন। হে চুন্দ, আমাকে পরিবেশন করিবার পর যে শৃকর মাংস অবশিষ্ট থাকিবে, উহা গর্ভমধ্যে নিক্ষিপ্ত কর।" তাঁহার বাক্যান্ম্যারে চুন্দ অবশিষ্ট মাংস গর্ভে নিক্ষেপ করিল।

চুন্দের গৃহে ভোজনের অব্যবহিত পরেই বুদ্ধের লোহিত প্রস্থানিকা ব্যাধি অর্থাৎ রক্তামাশয় জন্মে। তিনি সেই অবস্থায় কুশীনগরাভিমুথে গমন করেন। পথ মধ্যে তিনি আনন্দকে বলেন, হে আনন্দ! আমি অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছি; তুমি একথানি বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া এই বৃক্ষমূলে বিস্তারিত কর। আমার পিপাসা উপস্থিত হইয়াছে, কিঞ্চিৎ পানীয় আনয়ন কর। অনস্তর বৃদ্ধদেব জল পান করিয়া কিঞ্চিৎ বিশ্রাম লাভ করিলেন।

সেই সময়ে পুরুষ নামক আলাড়-কালামের কোন শিষ্য কুশীনগর হইতে পাবাভিমুখে আগমন করিতে ছিলেন। তিনিও সেই সময় কুশীনগরাভিমুখে প্রবেশ করিয়াছিলেন। বুদ্ধকে দেখিয়া তিনি বলিলেন, "অহা প্রব্রজ্ঞার কি অসামান্ত প্রভাব। এক সময়ে আলাড়কালাম কোন বৃক্ষমুলে উপবিপ্ত হইয়া তপস্তা করিতেছিলেন, তথন ৫০০ শকট তাঁহার গাত্র স্পর্শ করিয়া চলিয়া গেল, কিন্তু তিনি উহা দেখিতে গাইলেন না বা উহার শব্দ শুনিতে পাইলেন না।" পুরুষের কথা শ্রবণ করিয়া বুদ্ধ বলিলেন "হে পুরুষ, আমি একসময়ে আঝা নামক স্থানে ভূষাগরে তপস্থা করিতেছিলাম। তথন অবিরত মেঘগর্জন,

বৃষ্টিপাত ও বিদ্যুৎ নিঃসরণ হইতে ছিল। সেই দুর্ঘটনার্য ভূষাগারের দুইজন রুষক ও চারিটা বলীবর্দ্দ প্রাণত্যাগ করে। যেথানে সেই রুষকদ্বর ও বলীবর্দ্দ চতুষ্টর বিনষ্ট হয়, সেই স্থানে অসংখ্য লোক সমবেত হইয়ছিল। তাহাদের মধ্য হইতে একজন লোক আমাকে জিজ্ঞাসা করে, "মহাশর, এখানে কি হইয়ছে!" আমি বলিলাম আমি কিছুই জানি না। সেই লোক তথন আমাকে বলিল, "মহাশর, দেববর্ষণ, মেঘগর্জন, বিদ্যুৎক্ষুরণ ইহার কিছুই কি আপনি দেখিতে পান নাই?" আপনার কর্ণে কোন শব্দ প্রবেশ করে নাই? অনন্তর সেই ব্যক্তি আমাকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহাশর আপনি কি নিজিত ছিলেন?" আমি বলিলাম না, আমি জাগ্রত ছিলাম। তথন সেই লোক বলিল "মহাশয়, বড়ই আশ্চর্যোর বিষয় এই যে, আপনি জাগ্রত ছিলেন অথচ কিছুই জানিতে পারেন নাই।" বুদ্ধের বাক্য শ্রবণ করিয়া পুরুষ অতিশয় বিশ্বয়ান্থিত হইলেন ও সেই দিন তিনি বৃদ্ধ, ধর্ম ও সজ্বের আশ্রম লইলেন।

কিয়ৎকাল পরে পুরুষ বৃদ্ধকে একখানি স্থবৰ্ণ বৰ্ণ বন্তু প্রদান করেন। আনন্দ ঐ বস্তের দারা কুন্ধের দেহ আবৃত করেন। অনন্তর বৃদ্ধ মহাভিক্ষুসঙ্ঘ সমভিব্যাহারে করুৎথা নদীতীকে উপস্থিত হন। তিনি ঐ নদীতে স্নান ও উহার জল পান করিয়া চুন্দের আয়বনে আবাস গ্রহণ করেন। চুন্দ একখানি বস্ত্র চতুরাবৃত করিয়া বুদ্ধের শয্যা প্রস্তুত করে। বুদ্ধ ঐ শয্যায় শয়ন করিয়া কিয়ৎকাল বিশ্রাম করেন। অনন্তর তিনি আনন্দকে একান্তে আহ্বান করিয়া বলিলেন ''হে আনন্দ, চুন্দের মনে যদি কোন প্রকার পরিতাপ উপস্থিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে তুমি উহার বিমেচন করিও। তাহার গৃহে ভোজন করিয়া আমার প্রবল ব্যাধি জন্মিয়াছে, ইহা ভাবিয়া সে যেন ছঃখিত না হয়। তুমি তাহাকে বলিও যে বুদ্ধ ও ভিক্ষুসঙ্ঘকে ভোজন করাইয়া যে সন্ধর্ম সঞ্চয় করিয়াছে: তদ্বারা তাহার স্বর্গলাভ হইবে। চুন্দের পক্ষে ইহা পরম লাভ যে বুদ্ধ তাহার গৃহে শেষ আহার গ্রহণ করিলেন। যে খাদ্য খাইয়া বুদ্ধ সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন ও যে খাদ্য খাইয়া তিনি পরিনির্বাণ লাভ করিলেন; উত্তয় খাদ্যই মহাফলদায়ক।"

অনন্তর বৃদ্ধদেব বক্ষ্যমাণ উদাস গান করিলেন:—দাসশীল ব্যক্তির পুণ্য প্রবর্দ্ধিত হয়, সংযত ব্যক্তির বৈর উৎপন্ন হয় না, ধার্ম্মিক ব্যক্তি অমঙ্গল বর্জন করিতে পারেন এবং রাগ, ছেম ও মোহের ক্ষয়ে নির্ব্ধাণ লাভ হয়।

<sup>(</sup>১) "দদতো পুঞ্ঞং পৰড্চুতি সংযমতো বেরং ন চীয়তি ।
কুসলোচ জহাতি পাপকং রাগদোষমোহক্থরা স বিচ্ছুতো তি "

অনস্তর বুদ্ধ হিরধতী নদী পার হইরা কুনীনগরের উপবর্তনে শালবনে উপস্থিত হন। দেখানে তিনি উত্তরশীর্ষ হইরা একটা মঞ্চের উপর শরন করেন। অনস্তর আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন :—হে আনন্দ, চারিটী স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত জবলোকন করা উচিত, বেখানে বুদ্ধের জন্ম হইরাছে, বেখানে তিনি সমাক্সংবোধি লাভ করিয়াছেন, বেখানে তিনি ধর্মচক্র প্রবিনির্বাণ লাভ ইইয়াছে, এই চারিটা স্থান সকলেরই শ্রদ্ধার সহিত অবলোকন করা উচিত।

এই সমর্যে আনন্দ জিজাসা করিলেন, "ভগবন্, প্রীজাতির প্রতি কিরূপ ব্যবহার করিতে হইবে ?" বুদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "অদর্শন, অর্থাৎ তাহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিবে না।" "হে ভগবন্, যদি সাক্ষাৎ হয়, তাহা হইলে কি করিতে হইবে ?" "হে আনন্দ। অনালাপ, অর্থাৎ তাহাদিগের সহিত আলাপ করিবে না।" "হে ভগবন্, যদি তাহারা আলাপ করে, তাহা হইলে কি করিতে হইবে ?" "হে আনন্দ। উপস্থাপন, অর্থাৎ তাহাদিগকে দেবতার স্থায় পূজা ও উপাসনা করিবে।"

অনন্তর আনন্দ বৃদ্ধকে বলিলেন, "হে ভগবন্, কুশীনগর একটা জঙ্গলপূর্ণ কুদ্র নগর, আপনি এখানে পরিনির্বাত হইবেন না। চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবন্তী, সাকেউ, কোঁশাধী, বারাণসী প্রভৃতি অনেক মহানগর আছে, সেখানকার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ণ ভগবানের প্রতি ভক্তি-সম্পন্ন, তাঁহারা ভগবানের শরীর পূজা করিবেন। হে ভগবন্, এই শাখা-নগরে পরিনির্ম্বাণগত হইবেন না।" বৃদ্ধদেব উত্তর করিলেন, "হে আনন্দ। তুমি এরপ কথা বলিও না। পুরাকালে মহাস্কর্দনি নামে এক ধার্মিক ও চতুরস্কবিজয়ী রাজা জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি এই কুশীনগর বা কুশবতীতে রাজধানী সংস্থাপন করেন। এই নগর মহা-সমৃদ্ধিশালী ও বহু-জনাকীণ ছিল। ইহা পূর্ব্ব পশ্চিমে ঘাদশ ঘোজন দীর্ঘ ও উত্তর দক্ষিণে সপ্তযোজন বিস্তৃত। হে আনন্দ, তুমি কুশীনগরের মন্ত্রগণকে বল, আজ রাত্রির শেষ যামে বৃদ্ধ এইস্থানে পরিনির্বাণ লাভ করিবেন।" তখন কুশীনগরের মন্ত্র-গণ তথায় আগমন করিয়া বৃদ্ধের বন্দনা ও পূজা করিল।

এই সময়ে স্থভদ নামক পরিব্রাজক কুশীনগরে আগমন করেন। সেই দিন রাত্রির শেষ যামে গোতমবুদ্ধ পরিনির্কাণ লাভ করিবেন। তাহা জানিয়া স্থভদ বলিলেন, আমি প্রাচীন-গণের মুথে প্রবণ করিয়াছি, সংসারে কদাচিৎ কোন গতিকে বুদ্ধগণের জন্ম হইয়া থাকে। গোতমবুদ্ধ আজ পরিনির্কাণ লাভ করিবেন। আমার ধর্মবিষয়ে কএকটা সন্দেহ আছে। বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করিয়া আমি সন্দেহের ভঞ্জন করিব। স্থভদ বুদ্ধের সমীপে গমন করিতে উদ্যত হইলে. আনন্দ বলিলেন, মহাশয় ! ভগবান ক্লান্ত হইয়াছেন, আপনি তাঁহাকে বিরক্ত করিবেন না। বৃদ্ধদেব ঐ কথা প্রবণ করিয়া আনন্দকে বলিলেন, হে আনন্দ, স্থভদ্রকে বারণ করিও না, তাহাকে আমার সমীপে আসিতে দাও। তথন স্বভট্ত বুদ্ধের সমীপে গমন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে গৌতম, পূরণ-কাশ্রপ, মন্বরী গোশাল, অজিত কেশকম্বলী, ককুদ কাত্যায়ন, সঞ্জয়পুত্র বৈরত্তি ও নিএস্থি জ্ঞাতিপুত্র প্রভৃতি যে সকল ধর্মোপদেশক তীর্থকর বিদামনি আছেন: তাঁহাদের উপদেশ সকল শ্রেমন্বর কি না এবং তাঁহারা শান্তে অভিজ্ঞ কি না ? বৃদ্ধদেব উত্তর করিলেন, হৈ স্মৃত্ত্র, ঐ সকল তীর্থকরের অভিজ্ঞতা কিরূপ, তাহা বিচার করিয়া কোন ফল নাই। আমি তোমাকে যে ধর্মের উপদেশ দিতেছি; তাহা মনোযোগ সহকারে শ্রবণ কর। হে স্বভদ্র, যে ধর্মে সম্যক্ দৃষ্টি, সম্যক্ সংকল, সমাকবাক, সমাক কর্মান্ত, সমাগাজীব, সমাক ব্যায়াম, সমাক শুতি ও সমাক সমাধি এই অষ্ট আর্যামার্গের উপদেশ নাই. ঐ ধর্ম্মের অবলম্বিগণের মধ্যে কোন শ্রমণ জন্মিতে পারেন না। যে ধর্মে অষ্ট আর্যামার্গের উপদেশ আছে, ঐ ধর্মে শ্রমণও বিদ্যমান আছেন। শ্রমণ ভিন্ন অপর ব্যক্তিগণের বাক্য শৃত্য অর্থাৎ নির্থক। হে স্থভদ্র, আমি উনতিংশৎ বর্ষ বয়:ক্রমকালে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিয়াছি। তদনস্তর ধর্ম্মের অম্বেষণে ৫১ বংসর প্রক্তা ও সমাধির অফুষ্ঠান করিয়াছি। যাঁহার। আমার আচরিত স্থায় ও ধর্ম্মের অমুবর্তী নহেন, তাঁহাদের মধ্যে শ্রমণ বিদামান নাই।

অনন্তর স্থভদ্র বুদ্ধের সমীপে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করিলেন। পরে তিনি ব্রহ্মচর্য্যের সম্যক্ অন্তর্গান দারা অর্হৎ পদ লাভ করেন। স্থভদ্রই বুদ্ধের শেষ সাক্ষাৎ শিষ্য।

অনন্তর বৃদ্ধ আনন্দকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে আনন্দ, আমার মৃত্যুর পর আমার প্রবর্তিত ধর্ম্মই তোমাদিগের পরিচালক হইবে। অতঃপর বয়োজ্যেষ্ঠ ভিক্ষ্ণণ নব্য ভিক্ষ্ণণকে নাম বা গোত্র উচ্চারণপূর্বক আহ্বান করিবেন। অথবা 'হে বদ্ধো! এইরপ ভাবে সম্বোধন করিবেন। নবীন ভিক্ষ্ণণ প্রাচীন ভিক্ষ্ণণকে মাননীয় বা পূজনীয় বলিয়া অভ্যর্থনা করিবেন।"

ভিক্ষুগণকে আহ্বান করিয়া বৃদ্ধ বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ, যদি তোমাদের কাহারও আমার প্রবর্ত্তিত ধর্মের কোন বিষয়ে

<sup>(</sup>১) একুনভিংসো বর্ষা স্বভদ্দ যং প্রবৃজ্জিং কিং কুন্লামুএসী।
বন্দানি পঞ্ঞান সমাধিকানি, যতো অহং প্রকৃতিতা স্বভদ্দ।
কার্যস্য ধর্মুদ্দ প্রেদ্ধবৃত্তী ি ইতো বহিদ্ধা সমণো পি অংধি।

কোন সন্দেহ বা মতভেদ থাকে জিজাসা কর। কিয়ৎকাল্ পরে আনন্দ বলিলেন, হে ভগবন্, আপনার প্রবর্ত্তিত ধর্মের কোন বিষয়ে আমাদের কাহারও মত্বৈধ নাই।

অনন্তর বুদ্ধ ভিক্ষুগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, হে ভিক্ষুগণ! সংযোগোৎপন পদার্থ মাত্রেরই ক্ষন্ন অবশুম্ভাবী, তোমরা সাবধান হইয়া স্ব কার্য্য করিবে, তথাগতের এই শেষ বাক্য।

স্থানত বৃদ্ধ প্রথম, দিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ ধ্যানে ক্রমে বিহার করিতে লাগিলেন। আকাশানস্ত্যায়তন, বিজ্ঞানানস্ত্যায়তন, আকিঞ্চ্যায়তন, নৈবসংজ্ঞা বা সংজ্ঞায়তন ও সংজ্ঞা বেদস্থিতিনিরোধ, এই সকল যোগে বিহার করিলেন। আকাশ অসীম, জ্ঞান অনন্ত, জগং অকিঞ্চন, সংজ্ঞা ও অসংজ্ঞা উভয়ই অলীক, এইরপ ভাবিতে ভাবিতে জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়ের ধ্বংস হওয়ায় বৃদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করিলেন। সেই মঙ্গে জগতের মধ্যে একজন সর্ব্য প্রধান জ্ঞানী তিরোহিত হইলেন।

বদ্ধের পরিনির্বাণ লাভ হইলে ভিক্ষুগণ ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর অনিরুদ্ধ আনন্দকে रिलटन, "दर रास्त्रों, कूनीनशरत अद्वर्ण कतिया मूल्लागरक राल, ভগবান পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন।" তুদমুসারে আনন্দ कू भीन गरत त्र मर्था व्यर्वन कतिराम । जाँशत मूर्य वृत्कत भित-নির্বাণ লাভের সংবাদ প্রবণ করিয়া মলপুত্র, মলস্থা ও মলগৃহস্থ-গণ কেশ বিকিরণ করিয়া বাহুতাড়নপূর্বক ভূতলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। অনন্তর উহারা কুশীনগরের उपर्वतन भागवत भाग कतिया नृज्य, भीज, वाला, भूष्णभागा, গন্ধ প্রভৃতি দারা ক্রমান্বয়ে সপ্তদিন বুদ্ধের দেহের পূজা করিল। সপ্তম দিবদে উহারা বুদ্ধের দেহ মুকুটবন্ধন নামক চৈত্যে স্থানা-স্তরিত করিয়া শুদ্ধ বস্ত্রদারা পরিবেষ্টিত করিল ও অনন্তর উহা শুক্ত কার্পাদ্যারা আরুত করিল। এইরূপে যুথাক্রমে পাঁচশত বস্ত্র ও কার্পাসদারা দেহ আচ্চাদিত করা হইল। অনস্তর তৈল-পূর্ণ লোহপাত্রে ঐ দেহ নিক্ষিপ্ত হইল। তদনস্তর উহারা সর্বাগন্ধময় চিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ দেহের দাহ করিতে লাগিল। উহারা চতুর্মহাপথে এক বৃহৎ স্ত্রপ নির্মাণ করিয়া বলিল, যে সকল গৃহস্থ ঐ স্থানে মাল্য বা গন্ধ অর্পণ করিবেন, অথবা এখানে সাগমন করিয়া স্বীয় চিত্ত স্থপ্রসন্ন করিবেন, তাঁছা-দিগের জীবন স্থদীর্ঘ হইবে ও তাঁহারা স্থথে বাস করিবেন।

এই সমরে মহাকাশুপ ৫০০ ভিক্ষু সমভিব্যাহারে পাবা হইতে কুশী নগরে আগমন করেন। তিনি মুকুটবন্ধনটৈতে উপস্থিত হইয়া তিনবার বুদ্ধের চিতা প্রদক্ষিণ করিলেন ও অবনত মস্তকে বুদ্ধের পাদ বন্দনা করিলেন। অনস্তর চিতা প্রজ্ঞানিত হইরা উঠিল, ক্রমে বুদ্ধের চর্ম্ম, মাংস, সায়ু প্রভৃতি সমস্তই দক্ষ হইল। কেবল অস্থি অবশিষ্ঠ থাকিল।

এই সময়ে মগধরাজ অজাতশক্র গুনিলেন, বুরুদেব কুশী-নগরে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। তিনি কুশীনগরে দত-প্রেরণ করিয়া বলিলেন, ভেগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমিও ক্ষত্রিয়, আমিও ভগবানের শরীরের এক অংশ পাইতে পারি। আমি ভগবানের শরীরাংশের উপর মহাস্তৃপ নির্মাণ করিব।' বৈশালী নগরীর লিচ্ছবিগণ দৃত প্রেরণ করিয়া বলিল, "ভগবান ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি, আমরাও শরীরাংশের উপর মহাস্ত্রপ নির্মাণ করিব।" এইরপে ক্পিলবাস্তর শাক্যগণ, অল্লকলের ৰুলয়গণ, রামগ্রামের কোলিরগণ ও পাবার মন্ত্রগণ সকলেই বুদ্ধের শরীরাংশের প্রার্থনা করিলেন। বেঠদীপের বান্ধণগণও वृद्धत (मर्ट्य क्र कार्म आश्व इट्रेवांत क्रम आर्थना क्रिलन। এই সময়ে কুশীনগরের মল্লগণ বলিল, "ভগবান **আমাদিগের** গ্রামক্ষেত্রে পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন, আমরা কাহাকেও ভগবানের দেহের অংশ প্রদান করিব না। তথন দ্রোণ নামক ত্রাহ্মণ সকলকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "হে মহা-শয়গণ। আমার একটা বাক্য শ্রবণ করুন। আমাদের বুদ্ধ ক্ষান্তিবাদী ছিলেন সেই সাধুপুৰুষের দেহভাগ লইয়া আমাদের বিবাদ করা সঙ্গত নহে। আপনারা সকলে সমবেত হউন, আমরা সপ্রণয়ে দেহ অষ্ট ভাগে বিভক্ত করিতেছি। সমস্ত দিকে স্পাসমূহ বিস্তারিত হউক এবং চক্ষমান লোক সকল উহা দেখিয়া প্রসরতা লাভ করুন।"\*

সকলে সমত হইলেন ও দোণ রাশ্বণ বুদ্ধের অস্থি অষ্টভারে বিভক্ত করিয়া দিলেন। অনন্তর দোণ বলিলেন, হে মহাশম-গাণ, যে কুন্তে রাথিয়া বুদ্ধের দেহ বিভক্ত করিলাম, ঐ কুন্তটী আমাকে প্রদান করুন। আমি ঐ কুন্তের উপর এক ভূপ নিশ্বাণ করিব।

. अनन्तर विश्वनिवनीय सोर्यागन मृख ८ श्रवनपूर्वक वनितन्त्र,

\* ফণন্ত ভোষ্টো মম একবাক্যং
আন্হাকং বৃদ্ধো অছ পন্তিবাদো।
নহি সাধ্যায়ম্ উত্তমপূণ্ণলস্দ
শরীরভাজ দিয়া দম্পহারো।
সব্বেব ভোস্তো সহিতা মমণ্ণা
সম্মোদমানা করোম্ অট্ঠভাগে॥
বিংথারিকা হোস্ত দিসাম্থ পূপা
বহজ্ঞনো চক্ধুমতো পস্রোতি।"

"ভগবান্ ক্ষত্রিয় ছিলেন, আমরাও ক্ষত্রিয়, আমরাও ভগবানের দেহের অংশ পাইতে পারি। আমরাও ভগবানের দেহাংশের উপর স্তুপ নির্মাণ করিব।" কিন্তু দ্ত আদিয়া দেখিল, বুদ্ধের শরীর পূর্বেই অপ্টভাগে বিভক্ত হইয়াছে। তথন সে বুদ্ধের চিতা হইতে অঙ্গার লইরা গেল। পিপ্ললিবনীয় মৌর্যাগণ ক্র আজারের উপর মহাস্তুপ নির্মাণ করিলেন। এইরূপে

আটিটী শরীর স্প, একটী কুম্বস্থ ও একটী অঙ্গারস্প, সর্বাশুদ্ধ দশটী স্থানির্মিত হইল।

এক সময়ে বৃদ্ধদেবের প্রবর্ত্তিত ধর্ম সমস্ত জগতে প্রচারিত হইয়াছিল। এখনও মানব জাতির প্রায় এক তৃতীয়াংশ লোক এই বৃদ্ধের অনুগামী ও বৃদ্ধের ভক্ত। [বৌদ্ধ শব্দে অপরাপর সবিস্তার বিবরণ দ্রষ্টব্য।]



বদ্ধবাদশী ব্ৰত (ক্লী) বুদ্ধোদেশে অন্তৰ্গের ব্ৰতভেদ। (বরাহপু° ৪৭ অ°ও হেমাদ্রির চতুর্বর্গচিন্তামণি ব্রতথণ্ডে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য ।) বৃদ্ধদ্রব্য (ক্লী) বৃদ্ধং স্থূপাকারতো জ্ঞাতং দ্রবাং। স্থোপিক, স্ত,পে যে দ্রব্য পাওয়া যায়। ( ত্রিকা ) ২ অর্থগ্রুতা।

বদ্ধধর্ম্ম ( পুং ) বুদ্ধানাং ধর্মঃ। বুদ্ধদেব প্রচারিত অছিংসাদি ধর্ম। [বুদ্ধ ও বৌদ্ধ দেখ।]

विद्यसम्बर्धाः ( বোধিধর্মা) অষ্টাবিংশতি বৌদ্ধ স্থবির, ইনি অমুমান ৫১০ খুপ্তাব্দে চীনদেশে গমন করিয়াছিলেন।

বন্ধনাথ, জনৈক কণফটযোগী। [ কণফট্ শন্ধ দেখ।] तुक्तिन्त्रीन, हेल्कानिविना खोता तृष्कत पूर्विगर्यन।

( मिवार्गिवर्गान ३७२।१३ )

বুদ্ধনীলকণ্ঠ, নেপালন্থিত একটী ক্ষুদ্র হন। ইহার উত্তর পূর্ব্ব কোণের প্রস্তবণ হইতে জলধারা প্রবাহিত দেখা যায়। শঙ্খধারী তিনটী প্রস্তরমূর্তির হস্তস্থিত শঙ্খ দিয়া ঐ জলরাশি হ্রদমধ্যে পতিত হইতেছে। ঐ স্রোতম্বিনী রুদ্রমতী নামে খ্যাত। হদের মধ্যভাগে জলশয়ন নামে বিষ্ণু মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। হুর্য্যবংশীয় রাজা হরিদত্তবর্শ্ম ঐ মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান।

বৃদ্ধনন্দি (পুং) অষ্টম বৌদ্ধ স্থবির। উত্তর ভারতে ইহার বাস ছিল।

বৃদ্ধবর্মসূত্র (পুং) বৌদ্ধর্মের তিন প্রধান অঙ্গ অর্থাৎ বৃদ্ধ, তৎপ্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম এবং তদমুবত্তী শ্রমণসম্প্রদায়।

বুদ্ধপালিত (পু:) নাগার্জুনের শিষ্যভেদ। ইনি আর্যাদেব-বিরচিত গ্রন্থাদির টীকা প্রণয়ন করেন।

বুদ্ধপিত্তী, ব্দের স্তৃপ। (দিব্যাণ ১৬২।১৫)

বুদ্ধপুর, কশাইন্দীতীরবর্তী একটী প্রাচীন গ্রাম। মধুয়ার্দির অপর পারে অবহিত। এখানে একটা গণ্ড শৈলের উপর কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট মন্দির দৃষ্টিগোচর হয়। ইহার অন্তর্নালায় প্রবেশপথ কতকটা বোধগয়ার মত। এখানকার লিঙ্গ মৃত্তি বুদ্ধেশ্বর নামে খ্যাত। স্থানীয় লোকে গয়াপুরীর গদাধরের ন্যায় বুদ্ধপুরীর বুদ্ধেশ্বরের মাহাস্ম্য কীর্ত্তন করিয়া থাকে।

বৃদ্ধপুরাণ (क्री) > বৃদ্ধাবির্ভাবাদি জ্ঞাপক পুরাণভেদ। ২ লঘু ললিতবিস্তরের নামান্তর।

বুদ্ধভদ্র (পুং) জনৈক খ্যাতনামা বৌদ্ধ। ইনি নিজ পিতা-মাতার প্রীতির জন্ম স্থগতাবাস নির্মাণ করেন।

বুদ্ধভূমি ( স্ত্রী ) বৌদ্ধদিগের স্বত্রগ্রন্থভেদ।

मुफ्तमुख (की) > धात्री। २ तृष्कत मञ्ज।

বুদ্ধমার্গ (পুং) ১ বুদ্ধের অবলম্বিত পন্থা, বৌদ্ধধর্ম। ২ জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু। মহারাজ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে বিদ্যমান ছিলেন। বুদ্ধমিত্র (পুং) বস্থবন্ধ্র শিষ্য নবম বৌদ্ধ শ্ববির।

বুদ্ধমিহির, সিংকের পুত্র জনৈক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ। ১৪০ শকে তাহার উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়।

বুদ্ধর ক্রিত (পুং) বুদ্ধেন রক্ষিতঃ। ১ বুদ্ধারা রক্ষিত। ২ বৌদ্ধভিক্ষু ভেদ।

বুদ্ধরাজ (পুং) রাজভেদ।

বুদ্ধ লোকমাথ, প্ৰসিদ্ধ বৌদ্ধ্যতি।

বদ্ধবচন ( শী ) ১ বৌদ্ধব্দ। ২ বুদ্ধের বাক্য।

বৃদ্ধবন (क्री) বুদ্ধিন নামক পর্বত তেল। এখানে বিস্তৃত বাঁশবন আছে।

বৃদ্ধবর্মা, চালুক্যবংশীয় নৃপতিভেদ। [ চালুক্যরাজবংশ দেখ। ] বৃদ্ধবিষয় ( পুং ) বৃদ্ধকেতা।

বুদ্ধসংগীতি (জী) > বৌদ্ধ গ্রন্থভেদ। ২ বুদ্ধের সম্পরক্ষার্থ তিনটী বৌদ্ধ মহাসভা। [ বৌদ্ধ দেখ।]

বৃদ্ধসিংহ ( পুং ) অসম্ববোধিসত্বের জনৈক শিষ্য।

বুদ্ধসেন ( পুং ) রাজকুমারভেদ।

বৃদ্ধস্থান, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনপদ। জন্মপুর হইতে বৈরাট যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বুদ্ধপদ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

বুদ্ধাগম (পুং) বৌদ্ধ শাস্ত্র।

বৃদ্ধানুস্মৃতি ( স্ত্রী ) বৌদ্ধ স্ত্রভেদ।

বদ্ধান্ত (পুং) বুধ-ভাবে-ক্ত, তদ্য অন্তঃ পরিচ্ছেদঃ। জীবের অবস্থাভেদ, জাগ্রদবস্থা ৷ 🤍 শতপথব্রা° ৭।১।১।১৮ )

বুদ্ধাবতারস্থান, ফল্পনদীর তীরবর্জী বোধগয়া। এখানে শাক্যসিংহ বুদ্ধ হইয়াছিলেন।

বৃদ্ধি (স্ত্রী) ব্ধ্যতেখনয়েতি বুধ-ক্তিন্। ১ নিশ্চয়াস্থ্রিকা অস্তঃ-করণরন্তি। (বেদান্তদার) সবিকল্পক জ্ঞান। (চণ্ডীটীকায় নাগভট্ট ) পর্যায়—মনীষা, ধিষণা, ধী, প্রজ্ঞা, শেমুষী, মন্তি, প্রেক্ষা, উপলব্ধি, চিৎ, সম্বিৎ, প্রতিপদ্, জ্ঞপ্তি, চেতনা, ধারণা, প্রতিপত্তি, মেধা, মনন, মনস্, জ্ঞান, বোধ, হল্লেখ, সংখ্যা, প্রতিভা, আত্মজা, পণ্ডা, বিজ্ঞান। (রাজনি° শন্দরত্মা°)

"বুদ্ধিবিচেতনারপা সা জ্ঞানজননী শ্রুতৌ।"

( ব্ৰহ্মবৈ° প্ৰকৃতিখ° ২৩ অঃ)

বিচেতনরপা এবং জ্ঞানজননী বৃদ্ধি।

ভগবলগীতায় সান্ত্ৰিক, রাজসিক ও তামসিক এই তিন প্রকার বুদ্ধির উল্লেখ আছে।

শান্থিকীবৃদ্ধি—"প্রবৃত্তিশ্চ নিবৃত্তিশ্চ কার্য্যাকার্য্যে ভয়াভয়ে। বন্ধং মোক্ষঞ্চ যা বেত্তি বুদ্ধিঃ সা পার্থ সাত্ত্বি।।

<u> ताकृती</u>—यथाधर्त्रमधर्त्रक कार्याकाकार्याटमव ह। অযথাবৎ প্রজানাতি বুদ্ধিঃ সা পার্থ রাজসী 🕸 ভানদীবৃদ্ধি — অধর্মং ধর্মমিতি বা মন্ততে তমদাবৃতা।

দর্কার্থান্ বিপরীতাংশ্য বৃদ্ধিঃ দা পার্থ তামদী॥

(গীতা ১৮।৩০-৩২)

যাহাদারা প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি, কর্ত্তব্য, অকর্ত্তব্য, ভয় ও অভয়, বন্ধন ও মোকাদি জানা যাইতে পারে, তাহাকে সান্তিকীবৃদ্ধি কহে। যাহাদারা ধর্ম, অধর্ম, কার্য্যাকার্য্যাদি প্রকৃতক্রপে না জনিয়া না বৃত্তিয়া অভ্যথা জ্ঞান জনেম, তাহাকে রাজসীবৃদ্ধি এবং যাহাদারা অধর্মকে ধর্ম এবং অকর্তত্তব্য বিষয়কে কর্তত্ব্য বিলিয়া বোধ হয়, সেইরূপ বিপরীত ভাবপ্রকাশক জ্ঞানকে তামসীবৃদ্ধি কহে।

ইষ্টানিষ্ট বিপত্তি, অর্থাৎ নিটার্ত্তি, ব্যবসায়, সমাধিতা অর্থাৎ চিত্তকৈর্য্য, সংশন্ত ও প্রতিপত্তি এই পাঁচটী বৃদ্ধির গুণ।\*

"শুক্রায়া প্রবণক্ষৈব গ্রহণং ধারণং তথা।

উহোপোহোহর্থবিজ্ঞানং তত্ত্ত্ঞানঞ্চ ধীগুণা: ॥" ( হেম )

শুশ্রাধা, প্রবণ, গ্রহণ, ধারণ, উহ, উপোহ ও অর্থবিজ্ঞান এই ৭টা বুদ্ধির গুণ। ইহার বৃদ্ধি পাঁচটী—প্রমাণ, বিপর্য্যয়, বিকল্প, নিজা ও স্মৃতি। নৈয়ায়িকদিগের মতে এই বৃদ্ধি হুই প্রকার অমুভূতি ও স্মৃতি।

"বিভূব্জ্যাদিগুণবান্ বৃদ্ধিস্ত দ্বিধা মতা।
অভূভৃতিঃ শ্বৃতিশ্চ স্থাদন্তভূতিশ্চতৃবিধা।
প্রত্যক্ষমপ্যন্তমিতিস্তথোপমিতিশক্ষ্মে॥" (ভাষাপরিচ্ছেদ)

বৃদ্ধি ছইপ্রকার, নিত্যা এবং অনিত্যা। ইহার মধ্যে নিত্যাবৃদ্ধি পরমান্মার এবং ইহা প্রত্যক্ষপ্রমান্মিকা। অনিত্যাবৃদ্ধি
জীবের। স্মৃতি ও অন্থতবভেদে ইহা ছইপ্রকার। ইহা আবার
ছইপ্রকার, যথার্থ ও অযথার্থ। অন্থত্ব চারিপ্রকার, প্রত্যক্ষ,
অন্থমিতি, উপমিতি ও শক্ষ। ( স্থায়দ ) সাংখ্যমতে ত্রিগুণান্মিকা প্রকৃতির প্রথম বিকার। ইহাকে মহত্ত্বও কহে।

প্রকৃতির প্রথম বিকাশ বুদ্ধিতন্ত্ব। আদিসর্গকালে অসং-সারী ও অশরীরী আত্মার সন্নিধিবশতঃ প্রকৃতি মধ্যে প্রথম প্রক্ষবৃত্তি হয়। সন্ত্ত্তণ সর্ব্বপ্রথমে বুদ্ধিতত্ত্বরূপে প্রাত্ত্ত্তি ইইয়াছিল। ইহা যাহারপরনাই নির্মাল বিকাশ বলিয়া ইহাকে

"ইয়ানিয়বিপত্তিক ব্যবসায়ঃ সমাধিতা।
 সংশয়ঃ প্রতিপত্তিক ব্জেঃ পঞ্ভণান্ বিতঃ॥"

(ভারত মোক্ষধর্ম)

্ইষ্টানিষ্টবিপত্তি: ইষ্টানিষ্টানাং বৃত্তিবিশেষাণাং বিপত্তিনাশং নিজাকণা বৃত্তিবিভার্থ:। ব্যবসায়: উৎসাহ:। সমাধিতা চিত্তই্র্য্যং চিত্তবৃত্তিনিব্রোধঃ সংশয়: কোটিব্রুস্পৃক্জানং। প্রতিপত্তি: প্রত্যক্ষাণি
প্রমাণবৃত্তি:'। (ভট্টীকা)

মহত্তৰ কঠে। ইহা হৃদয়ঙ্গম করিবার নিমিত্ত বর্তমান প্রাণিনিচয়ের বুদ্ধির বীজস্থান চিন্তা করিতে হইবে। ইহাতে দেখা যাইবে, সমস্ত বিশেষ বিশেষ বুদ্ধির বিকাশস্থান অন্তঃকরণ। প্রত্যেক অস্তঃকরণ হরিহর মূর্ত্তির ভাগা দিমূর্ত্তিতে অবস্থান করিতেছে। তাহার এক মূর্ত্তি বা পরিণাম মনন ও অধ্যবসায় নামে এবং দিতীয় মূর্ত্তি বা পরিণাম অভিমান বা অহং নামে পরিচিত্ত হইয়াছে। 'আমি' 'আমি আছি' 'বস্তু' 'বস্তু' অমারে' 'আমার ক্লতিসাধ্য' ইত্যাদি প্রকার নিশ্চয়াত্মক বিকাশের নাম অধ্যবসায় ও জ্ঞানশক্তি। এই জ্ঞানশক্তি সইজাতরপে জীবনের অন্তরাত্মায় নিরন্তর সংলগ্য আছে, জ্ঞানশক্তির সমষ্টিই মহান্। মহান্ ও পূর্ণজ্ঞান সমান কথা।

পূর্ণজ্ঞানশক্তি সাংখ্যাক্ত মহত্তত্ব ও বুদ্ধিতত্ত্বের অভিধেয়। যে
মহানু পুরুষ এই মহানু বুদ্ধিতত্ত্বে পূর্ণক্ষপে প্রতিবিশ্বিত হন, সেই
মহাপুরুষই সাংখ্যোক্ত স্মষ্টিকর্ত্তা এবং পুরাণাদি শান্তের হিরণ্যগর্ভ, ব্রহ্মা, কার্যাব্রহ্ম ও ঈশ্বর।

ভূলোক, ছালোক, অন্তরীক্ষলোক, চন্দ্রলোক, স্থ্যলোক, গ্রহলোক, নক্ষত্রলোক ও ব্রন্ধলোক সমস্ত পদার্থই এই মহান্ পুরুষের অধীন। এই মহত্তব্বনামক ব্যাপক বৃদ্ধি আমার জ্ঞান, তোমার জ্ঞান, তাহার জ্ঞান, চন্দ্রলোকস্থ মন্থয়ের জ্ঞান, স্থ্যলোকস্থ মন্থয়ের জ্ঞান, পশুর জ্ঞান, গল্ধীর জ্ঞান, ইত্যাদিক্রমে দেই সেই দেহে পরিচ্ছিন্ন হইন্না বিরাজ করিতেছে। আমরা যেমন হস্তপদাদিবিশিষ্ট দেহের উপর আমি ও আমার এই অভিমান নিক্ষেপ করিন্না আছি, এইরূপ হিরণ্যগর্ভ বা ক্ষর্মর সম্পূর্ণ বৃদ্ধিতন্ত্বের অন্তঃকরণসমন্তির উপর আমি ও গ্রামার ইত্যাকার অভিমান নিংক্রেপ করিন্না আছেন।

আমাদের যেমন প্রাণাঢ় বা স্বযুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র নেত্র উন্মীলিত হইতে না হইতে সহদা অজ্ঞানতমঃ বিদ্রিত ও জ্ঞান বিকাশ হয়, তেমনি নিতান্ত হর্লক্ষা প্রলয়রপ জগং- স্বযুপ্তি ভাঙ্গিবামাত্র প্রকৃতিগর্ভে স্ক্র জগতের অভিব্যঙ্গক (অন্ধ্রম্বরূপ) তমোভঙ্গকারক, স্প্টেদামর্থ্যকু ভগবান্ স্বয়-ম্প্রভ হিরণাগর্ভের বা মহত্তব্বের আর্বিভাব হইয়াছিল। যেমন জগংস্বযুপ্তি ভাঙ্গিল, অমনি মহান্ বা বৃদ্ধির বিকাশ হইল। জগং অলক্ষ্যে তলাত্রে অঙ্কিত হইল। মহত্তব্ব বা বৃদ্ধিতত্ব হলতে অহংতব্বের আবিভাব হয়। স্থূলতঃ ধরিতে গেলে এই বৃদ্ধিতত্বই জগতের মূল।

প্রিকৃতি, মহৎ ও সাংখ্যদর্শন দেখ। ]
কালিকাপুরাণে বুদ্ধিক্ষয় ও বৃদ্ধির কারণ এইরূপ লিখিত
আছে—

"শোকঃ ক্রোধ<del>ষ্ট লোভশ্চ</del> কামোমোহঃ পরাস্থতা।

ঈর্ষামানো বিচিকিৎসা ক্রপান্থরা জুগুপতা॥

দাদশৈতে বৃদ্ধিনাশহেতবো মানসা মলাঃ॥" (কালিকাপু°১৮অঃ)

শোক, জোধ, লোভ, কাম, মোহ, ঈর্ষা, মান, বিচিকিৎসা,
ক্রপা, অন্থরা ও জুগুপতা এই ১২টা বৃদ্ধিনাশের কারণ এবং

মানস মল। মাষকলাই, আসব ও মৃত্তিকা বৃদ্ধিক্ষয়কর। নিম্ব
ও বাসকের বোঁটা বৃদ্ধিবৃদ্ধিকর।

"নিম্বাটর্ষবৃস্তাশ্চ বুদ্ধিবৃদ্ধিকরা মতাঃ।

বুদ্ধিক্ষয়করান্নিত্যং ত্যজেদ্রাজা চ ভোজনে॥"(কালিকাপু'৮৯অঃ)

বৃদ্ধিক (পুং) নাগরাজভেদ।

বুদ্ধিকর শুরু, দিবিধ জলাশরোৎসর্গপ্রমাণদর্শনপ্রণেতা। বুদ্ধিকামা (স্ত্রী) কুমারামূচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ°৪৭জঃ) বৃদ্ধিচিন্তক (ত্রি) বৃদ্ধিপ্র্কিক চিন্তাকারী।

বুদ্ধিজীবিন্ ( ত্রি ) বুদ্ধা জীবতি জীব-ণিনি। বুদ্ধিদারা যাহারা জীবিকা নির্বাহ করে, বুদ্ধিমান, জ্ঞানী।

"ভূতানাং প্রাণিনঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রাণিনাং বুদ্ধিদীবিনঃ। বুদ্ধিমংস্থ নরাঃ শ্রেষ্ঠা নরেষু ব্রান্ধণাঃ স্মৃতাঃ॥" (মহু ১।৯৬)

বুদ্ধিতত্ত্ব (ক্লী) সাংখ্যোক্ত প্রকৃতির প্রথম বিকার মৃহতত্ত্ব।

[ বুদ্ধি ও প্রকৃতি শব্দ দেখ। ]

বুদ্ধিপুর (ক্রী) > বৃদ্ধিস্থান। ২ তাঞ্চোরের পশ্চিমবর্তী একটা শিবতীর্থ। বর্ত্তমান নাম পোড়লূর। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণান্তর্গত বৃদ্ধিপুরমাহাত্ম্যে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্ঠব্য।

বুদ্ধিপূর্বে ( তি ) ইচ্ছাক্ত, জ্ঞাতপ্র্ব।

বুদ্ধি প্রকশশ, জনৈক সংস্কৃত গ্রন্থকার। সারমঞ্জরীতে বনমালী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।

বুদ্ধিমত্ত্ব (ক্নী) বুদ্ধিমতো ভাবঃ ছ। বুদ্ধিমতা, বুদ্ধিমানের ভাব বা ধ্যা।

বুদ্ধিনত ( ত্রি ) ব্রিবিদাতে যক্ত, বুদ্ধিনত্প্। বুদ্ধিযুক্ত, জ্ঞানবান।

"স বৃদ্ধিমান্ যো ন করোতি পাপং।'' ( গরুড়পু° ১৫৫ অ°)
বৃদ্ধিরাজ, বাঞ্চকললতোপস্থানপ্রয়োগপ্রণেতা। ব্রদ্ধান্তর পুত্র।
বৃদ্ধিরাজস্ত্রাজ্, পূজাবত্বতন্ত্রপ্রণেতা।

तुष्तिल्दभाविन्त, विधिनिर्ग्रमः श्रवहत्व विका

বুদ্ধিলিঙ্গ, সারস্বতগড়ের জনৈক জৈনাচার্য। ইনি নবম দশপূর্বী ছিলেন। (বুঁহবি' ১৬৩) পটাবলীতে লিখিত আছে মহাবীরের নির্দ্ধাণের ২৯৫ বর্ষ পরে ইনি আচার্য্যপদ গ্রহণ করেন।

বুদ্ধিবস্বপ্প নায়ক, বেশন্ব রাজবংশের জনৈক রাজা, ১৭৪০-১৭৫৩ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত রাজন্ত করিয়াছিলেন। বুদ্ধিবর (পুং) বিজ্ঞাদিত্যের একমন্ত্রী। বুদ্ধিবৃদ্ধি ( জী ) জ্ঞানবৃদ্ধি। ( পুং ) শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যভেদ।
বুদ্ধিশক্তি ( জী ) মেধাশক্তি।
বুদ্ধিশালিন্ ( জি ) ধীশালী, বুদ্ধিযুক্ত।
বুদ্ধিশুদ্ধ ( জি ) সম্বুদ্ধিযুক্ত।
বুদ্ধিশীপৃষ্ঠ ( পুং ) বোধিসম্বভেদ।
বুদ্ধিসহায় ( পুং ) বুদ্ধো বুদ্ধাকৃতে কার্য্যে সহায়ঃ। মন্ত্রী। ( হলাযুধ ) বুদ্ধি দারা সাহায্যকারী।

বুদ্ধিসাগর (পুং) অগাধবুদিযুক্ত। ২ একজন কোষকার।
বুদ্ধিসাগর, জনৈক জৈনস্থা বর্দ্ধনানস্থার শিষ্য। ইনি
সম্ভবতঃ ১০৮৮ সংবতে বিভ্যান ছিলেন। ইহার রচিত শ্রীবৃদ্ধিসাগর নামে একথানি ব্যাকরণ পাওয়া যায়।

বুদ্ধিস্থ ( ত্রি ) বুদ্ধিস্থিত।

বুদ্ধী ক্রিয় (ক্লী) বুদ্ধাত্মকং বা ইক্রিয়ং। জ্ঞানেক্রিয়।
"মনঃ কণৌ তথা নেত্রে রসনা ত্বক্চ নাসিকে।

বুকীন্দ্রিয়মিতি প্রাহঃ শব্দকোশবিচক্ষণাঃ ॥" ( শব্দরত্না° )

চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, জক্ ও মন ইহাই বুকীন্দ্রিয়। একাদশ ইন্দ্রিয়, তাহার মধ্যে পঞ্চ্জানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ কর্ম্মে-ন্দ্রিয়, এবং মন উভয়েন্দ্রিয়। পঞ্চ্জানেন্দ্রিয়ই বুকীন্দ্রিয়।

বুদ্ধৈড়ুক (পুং) চৈত্য। যে যে স্থলে বৃদ্ধদেবের অবয়ব ও ব্যবহার্য্য প্রবাদি রক্ষিত হইয়াছে।

বুদ্বুদ্ (পুং) বর্ত্ত্রাকার জলবিকার। চলিত জলবিষুকী ও ভূড়ভূড়ি। ব্যাকার জলবিকার। চলেবা পথে জলম্। বেখারাগঃ খলে প্রীতিঃ ষড়েতে বুদ্বুদোপমাঃ ॥"

( গ্রক্তপু ু ১৫ ু)

২ গর্ভস্থ অবয়ববিশেষ। স্থবোধের মতে পাঁচদিনের দিন গর্ভস্থ ওক্রশোণিত বুদ্বৃদাকার প্রাপ্ত হয়। হারীতের মতে দশদিনে হয়।

ূ "পঞ্জাত্রেণ কললং বুদুবুদাকারতাং ব্রজেৎ।" ( স্থথবোধ ) "প্রথমেংহনি রেতশ্চ সংযোগাৎ কল্লঞ্চ যৎ।

জায়তে বুল্বুদাকারং শোণিতঞ্চ দশাহনি॥" (হারীত শা° ১আঃ)
বুধ, জ্ঞাপন। ভাদি° উভ° সক° অনিট্। লট্ বোধতি-তে।
লিট্ বুবোব বুবুবে। লুট্ বোধিতা। লট্ বোধিয়তি-তে।
লুঙ্ অনোবীং অবুধং। অবুধতাং, অবোধিষ্ঠাং, অবুধন্, অবোধিবুঃ। অনোধিষ্ঠ। বুধ-দিবাদি° আত্মনে° সক° অনিট্ লট্
বুধাতে। লিট্ বুবুবে। লুট্ বোদ্ধা। লুট্ ভোংশুতে। লুঙ্

(১) "
শীব্দিশাগরস্বিশচকে ব্যাকরণং নবম্ বি ক্রি ক্রি কর্মানং তৎ শীব্দিশাগর।ভিধ্য 
শে

( প্রভাবকচ্রিত ১৯,৫।১১ )

অবোধি, অবৃদ্ধ, অভুৎসাতাং, অভুৎসত। বুধ-জ্ঞাপন । ভাূদি° প্রশ্বৈ° স্ক° অনিট্ । লুট্ বোধতি। লুঙ্ অভৌৎসীং।

সন্ বুবোধিষতি-তে। বুবুধিবতি-তে। বুভূৎসতে। যঙ্ বোব্ধতে। যঙ্লুক বোবোদ্ধি। ণিচ্ বোধয়তি। লুঙ্ অবুবুধং।

অনু+বুধ=মারণ। অব+বুধ=অনুভব। উদ্+বুধ= বিকাশ। ২ মারণ। ৩ জাগরণ। নি+বুধ=শ্বণ। প্র+ বু=> নিদ্রাভঙ্গ। ২ বিজ্ঞাপন। বিকাশ।

"প্রবোধিতঃ শাসনহারিণা হরেঃ।" (রঘু অভ৮)

প্রতি + বুধ = জাগরণ। জাপন। বি + বুধ = জাগরণ। সম + বুধ = সমাক জান।

বুধ (পুং) ব্ধাতে যঃ, ব্ধ (ইগুপধজাপ্রীকিরঃ কঃ। পাতা ১০০৫)
পণ্ডিত, পর্যার—বিদ্বৎ, বিপশ্চিৎ, দোষজ, সৎ, স্থবী, কোবিদ,
ধীর, মনীধী, জ, প্রাজ, সংখ্যাবৎ, পণ্ডিত, কবি, ধীমৎ,
স্থবি, কৃতিন্, কৃষ্টি, লব্ধবর্ণ, বিচক্ষণ, দ্রদর্শিন্, দীর্ঘদশিন্, বিদগ্ধ,
দূরদৃশ, স্থবিন্, বেদিন্, বৃদ্ধ, বুধানগ, প্রজ্ঞিল, ব্যক্ত, প্রাপ্তরূপ,
স্থব্ধপ, অভিরূপ, বুধান, কবিতাবেদিন্, বপ্তৃ, বিদিত, কবি।

( অমর, শব্দর°, জটাধর )

"অত্যুগ্রং স্থতিভিগুরিং প্রণতিভিমূর্থং কণাভিরুধং বিভাভী রদিকং রদেন দকলং শীলেন কুর্যাদশম ॥" ( নবরত্ব )

২ নবগ্রহের অন্তর্গত চতুর্থগ্রহ। বুহম্পতির ভার্যা তারার গর্বে চক্র ইইতে ইহার উৎপত্তি হয়। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—চন্দ্র দেবগুরু বুহম্পতির পত্নী তারাকে হরণ করেন। অনস্তর বৃহস্পতির প্রার্থনায় ভগবান ব্রহ্মা চন্দ্রকে বহুবার অত্যু-রোধ করিলেও এবং সকল দেবর্ষিগণ যাক্রা করিলেও চন্দ্র তারাকে পরিত্যাগ করিলেন না। বুহস্পতির প্রতি দ্বেষ-নিবন্ধন শুক্রও তাহার সহায় হইলেন। এদিকে অন্তিরার নিকট হইতে বিগ্যালাভ করিয়া ভগবান রুদ্রও বুহস্পতির সাহায্য করিতে আরম্ভ করিলেন। গুক্র চল্লের পক্ষে ছিলেন বলিয়া প্রধান প্রধান দানবগণ তাহার পক্ষগ্রহণ করিল। বুহস্পতি ও চক্রে তুমুল সংগ্রাম বাধিল। ইন্দ্র দেবগণের সহিত বৃহস্পতির সাহায্য করিতে লাগিলেন। তথন ভগবান ব্রহ্মা অস্তুর ও দেবগণকে যুদ্ধ হইতে নিবুত্ত করিয়া বুহুম্পতিকে তারা প্রদান করিলেন। তথন বৃহস্পতি তারাকে গর্ভিণী দেখিয়া কহিলেন, আমার ক্ষেত্রে অন্স ব্যক্তির উরসজাত পুত্র ধারণ করা তোমার উচিত নহে।

বৃহস্পতি এই কথা বলিলে তারা ঈষিকাস্তম্ভে ( মুঞ্জত্ন-ওচ্ছে ) সেই গর্ভ পরিত্যাগ করেন। নিক্ষেপমাত্র সমুৎপন্ন পুত্র স্বীর তেজঃ দ্বারা দেবগণকে অভিতৰ করিতে লাগিল। ইহা দেখিয়া দেবগণ তারাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি সতা করিয়া বল, এ সন্তান কাহার ? তারা লজ্জায় কিছুই বলিলেন না। তথন ঐ কুমার মাতাকে শাপ দিতে উত্তত হইয়া কহিলেন, কেন আমার পিতার নাম করিতেছ না, তোমার শান্তি আমি এই প্রকারে প্রদান করিতেছি বে, আর কেহও তোমার ন্তায় এইরূপ মন্থরভাষিণী হইতে পারিবে না। তথন তারা লজ্জা জড়িতভাবে কহিলেন, এই পুত্র চন্দের। চন্দ্র এই কথা শুনিয়া পুত্রকে আলিঙ্গন করিয়া কহিলেন, তুমি অতিপ্রাজ্ঞ, এই জন্ত তোমার নাম ব্র হইল। (বিষ্ণুপু° ৪া৭ আঃ)

কাশীখণ্ডে লিখিত আছে,—বুন পূর্বেজিরূপে জন্ম লাভ করিরা চন্দ্রের অন্থাতি লইরা কাশীতে বুনেশ্বর নামে শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা করিরা অযুত্তবংসর কঠোর তপের অষ্ট্রান করেন। মহাদেব তাঁহার তপস্থায় প্রীত হইরা তাঁহাকে এই বর প্রদান করেন, যে নক্ষত্র লোকের উপর তোমার লোক হইবে এবং সমস্ত গ্রহমগুলের মধ্যে তুমি শ্রেষ্ঠরূপে সম্মানিত হইবে। তোমার প্রতিষ্ঠিত এই শিবলিঙ্গ আরাধিত হইরা সকলের বুদ্ধি প্রদান করিবেন এবং অন্তিমে বুনলোকে তাহাদের গতি হইবে। (কাশীখণ্ড ১৫ আঃ) মংস্পরাণে একটু বিশেষ দেখিতে পাওয়া যায়, বুহস্পতির গৃহে তারা এক বংসর পরে সন্তান প্রস্ব করেন এবং ঐ স্থলেই তাহার সংস্কারাদি কার্য্য সম্পান হয়। (মংস্থপু° ২৪ আঃ) সকল পুরাণেই বুনের জন্মবৃত্তান্ত প্রের্জির্কাপ লিখিত আছে।

গ্রহদিগের মধ্যে বৃধ চতুর্থ। [থগোল ও ইলা দেখ।]
ইহার বর্ণ দ্ব্রাঞ্চাম, ইনি উত্তর দিগ্বলী, নপুংসক, শৃদুজাতি,
অথব্রবেদাভিজ্ঞ, রজোগুণবিশিষ্ট, মিশ্রিতরস, মিখুনরাশি, মরকতমণিপ্রির ও মগধদেশের অধিপতি। ইহার মিত্র রবি ও শুক্র,
শক্র চন্দ্র। বৃধগ্রহের এক একটী রাশিভোগের কাল ২৮ দিন।
কালপুরুষের বাক্য বৃধ। বৃধ বালস্বভাব এবং সকল শাস্তাভিজ্ঞ। বৃধের আকৃতি ধন্নর ন্যায়। বৃধ গ্রামচর, পক্ষিজাতি।
বৃধগ্রহের অবস্থান অনুসারে জাতবালকের শুভাশুভাদি নির্ণয়
করা যায়।

বুধের নবাংশে জন্ম হইলে পীনদেহ, ধীর প্রকৃতি, রক্তলোচন, দ্র্ব্বাপ্তামবর্ণ, সদয়হৃদয়, রাজসেবাত্মরক্ত, হুষ্ট, দক্ষ, স্বকুলতিলক ও নানাবিধ বেশকারী হইয়া থাকে।

বুধের দ্বাদশাংশে জন্মিলে শুচি, সমাক্রপ শাস্ত্রার্থবেক্তা, স্থা, দীর্ঘায়, প্রভূ ও মিত্রবর্গের আশ্রয় ও প্রাক্ত হইবে। বুধের ত্রিংশাংশে জন্মিলে উৎকৃষ্ট বিভব ও স্থ্থসম্পুর, নানা প্রকার রত্নসমন্বিত এবং দিন দিন কোষাগার বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

মেষাদি দ্বাদশ রাশিতে বুধ থাকিলে নিম্নলিখিত ফল হইয়া

থাকে। মেষে বুধ থাকিলে বিগ্রহপ্রিয়, **অস্ত্রবেন্তা, অতিশ**য় চতুর, প্রতারক, সর্বাদা চিন্তান্বিত, অতিরুশ, সঙ্গীত ও নৃত্য কর্ম্মরত, অসত্যবাদী, রতিপ্রিয়, লিপিবেন্তা, মিথ্যাসাক্ষ্য-দাতা, বহুভোজনশীল, বহুপ্রমোৎপন্ন ধনধান্ত-বিনাশকর, অনেক বন্ধনভাগী, রণে অস্থির ও বঞ্চক হয়। বুষে বুধ থাকিলে দক্ষ, দান্তিক, দাতা, জ্ঞানাপন্ন, বিজ্ঞানশাস্ত্র ও বেদজ্ঞ, আরাম, বস্তুষণ ও মাল্যবিধিবেতা, স্থিরপ্রকৃতি, ক্লীততাযুক্ত, স্ত্রীধন-যুক্ত, প্রিয়বর্ণকথনশীল, গান্ধর্বা, হাস্থলীলা ও রতিশীল হইয়া থাকে। মিথুনে বুধ থাকিলে শুভবেশধর, প্রিয়ভাষী, বিখ্যাত, মতিমান, প্লাঘারিত, মানী, বিখ্যাত অধ্যের স্থায় ক্রীড়নশীল, স্ত্রীপুত্র-বিবাদরত, শ্রুতিকাব্য ও কলাবেন্তা, কবি, স্বাধীন, প্রিয়তর, প্রমাণরত, অনেককর্ম, অনেকপুত্র ও বহুমিত্রসম্প**ন্ন হ**য়। কর্কটে বুধ থাকিলে প্রাক্ত, বিদেশনিরত, স্ত্রীরতি ও গৃহে অতি-শয় আসক্তচিত্ত, চপলতাসম্পন্ন, অনেক প্রলাপশীল, স্বীয় বন্ধু-বিদ্বেষ ও বাদরত, দ্বেষ্টা, চৌরধনযুক্ত, কুৎসিতস্বভাব, সংক্বি এবং আত্মবংশকীর্ত্তিদারা বিখ্যাত হইয়া থাকে।

সিংহে বুধ থাকিলে জ্ঞান এবং কলাহীন, লোকবিখ্যাত, অসত্যবাদী, অন্ধ্রপ্রশাল, ধনবান, সম্বহীন, সহজহস্তা, স্ত্রীত্রভাগ্য-হীন, অস্বাধীন, জবস্তকর্মকারী, স্ত্রীলোকের ভাষ আকৃতি, সম্ভতি-হীন, স্বীয়কুলের বিরুদ্ধ কার্য্যকারক এবং লোকাভিরাম হয়।

তুলারাশিতে বুধ থাকিলে সর্বাদা শিল্পকর্ম ও বিবাদে অভিরত, বাক্চাত্র্য্যসম্পন্ন, অতিশন্ধ ব্যন্ত্রী, নানাদিকে বাপিজ্যকারক, বিদান, অতিথি ও গুরুভক্ত, ক্রত্রিম ব্যবহারকুশল, সম্মানিত, দেব ও বিপ্রভক্ত, শঠতাপরামণ, বলহীন, শীঘ্রকোপ ও পরিতোষ্থক্ত হয়।

বৃশ্চিক রাশিতে বুধ থাকিলে শ্রমশোক ও অনর্থপরায়ণ, অত্যন্ত ধর্ম ও লজ্জাশীল, মূর্থ, সাধুশীলহীন, লোভী, ছণ্টাঙ্গনা-রতিশীল, নিষ্ঠুর ও দন্তনিরত, অন্থিরকর্মকর, লোকবিশিষ্ট, অতিশয় বিশ্বদ্বধর্মা, ঋণী ও নীচান্নপ্রিয় হইয়া থাকে।

ধন্রাশিতে বৃধ থাকিলে—দাতা, শাস্ত্র, শ্রুত ও বীর্য্যসম্পন্ন, মন্ত্রণাকুশল বা প্রোহিত, কুলপ্রধান, মহাবিভবসম্পন্ন, যজ্ঞ ও অধ্যাপনারত, মেধাবী, বাক্পটু, লিপি, লেখ্য ও শন্দকুশল হয়।

মকররাশিতে বুধ থাকিলে—নীচ, মূর্থ, ষণ্ডপ্রক্কতি, পর-কর্মকর, কলাদিগুণহীন, নানাহ:থযুক্ত, শীঘ্রবিহারী, অতিশয় শীলসম্পন্ন, থল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ঠ, বন্ধবিযুক্ত, অসংযতাত্মা, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত ও নিষ্ঠাহীন হয়।

কুন্তরাশিতে বুধ থাকিলে—বাক্য ও বুদ্ধিকৃত কর্মাহীন, ধর্মশৃত্য, লজ্জারহিত, আশাহীন, শত্রুপরাভূত, অশুচি, শীলতা- বৰ্জিত, অজ্ঞ, অতিশগ্ন হৃষ্টাস্ত্ৰীযুক্ত, শক্ৰযুক্ত, ভোগত্যক্ত, সৰ্বাদ্ বিভাগবেতা ও ক্লীবতুল্য হয়।

মীনরাশিতে বুধ থাকিলে—জাচার ও শৌচনিরও, দেবতার্থ-রক্ত, সন্ততিবিহীন, দরিদ্র, স্থলরীপত্নীযুক্ত, সাধুদিগের প্রিয়পাত্র, পরিহাসরত, শূচ্যাদি কর্মাকুশল, পরধনসঞ্চয়শীল, রক্ষাকর্তা ও বিখ্যাত হইয়া থাকে।

বুধ দাদশরাশিতে থাকিলে উপরিউক্ত ফলসমূহ হইয়া
থাকে। ইহাভিন্ন শক্র বা মিত্রের গৃহে অবস্থান করিলে বা
শক্র ও মিত্র কর্ত্ক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরপ ফল হইয়া থাকে।
বুধ যদি মঙ্গলের গৃহে থাকে এবং রবি যদি ইহাকে দেখে; তাহা
হইলে সত্যবাদী, স্থা, রাজসংকত এবং বন্ধুদিগের প্রীতির পাত্র
হয়। ঐ বুধ যদি চন্দ্র কর্ত্ক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে যুবতীজনের
চিত্তহারী, অতিশয় সেবক, অত্যক্ত মলিনদেহ ও গীতশীল হয়।
মঙ্গল কর্ত্ক দৃষ্ট হইলে—মিথাপ্রিয়, স্থলরকাব্য ও কলহযুক্ত,
পণ্ডিত, প্রচুর ধনবান, ভূমিপ্রিয় ও শূর হয়। বুধ ও বৃহম্পতি
কর্ত্ক দৃষ্ট হইলে স্থযুক্ত, কেশসমূহ অতি স্থলর, প্রভৃত ধনবান, আজ্ঞাপক ও পাপাত্মা হয়। শুক্র কর্ত্ক দৃষ্ট হইলে
নুপকার্য্যকারী, স্মন্তর্গ, ছঃখী ও চাতুর্যযুক্ত হয়। শনি কর্ত্ক
দৃষ্ট হইলে অতিশয় ছঃখযুক্ত, উত্যপ্রকৃতিসম্পান, হিংসারত
ও নিত্যকুলজনবিহীন হইয়া থাকে।

এইরপ মঙ্গল বুধ বুহস্পতি প্রভৃতি যে গৃহের অধিপতি যিনি, বুধ তাহার গৃহে থাকিয়া রব্যাদি গ্রহের দৃষ্টিযুক্ত হইলে বিভিন্ন ফল হইয়া থাকে। বাহুল্যভন্নে তৎসমুদার এই স্থলে লিখিত হইল না।

বুধগ্রহ পাপগ্রহের সহিত থাকিলে—পাপ এবং শুভগ্রহের সহিত থাকিলে শুভফল প্রদান করিয়া থাকে। যদি কাহার সহিত না থাকে, তাহা হইলে গৃহস্বামী ও দৃষ্টি সম্বন্ধরারা শুভাশুভ নির্ণন্ন করা হইয়া থাকে; কিন্তু বুধ রবির সহিত থাকিলে দোষের হয় না, তাহাতে বুধাদিত্যযোগ হইয়া থাকে। এই যোগস্থলে বুধের নিম্নে রবির থাকা আবশ্রুক, অর্থাৎ বুধ্ যে নক্ষত্রে থাকিবে, রবি সেই নক্ষত্রের ন্য়ন নক্ষত্রে থাকিবে। বুধের উপরিভাগে রবি থাকিলে এই যোগ হইবে না। এই যোগে জন্ম হইলে চাক্রচক্ষ্, বিচক্ষণ, জ্ঞানবান্, ধনবান্ এবং রাজমণ্ডলে পূজিত হইয়া থাকে। রবির দীপ্তাংশে যে কোন গ্রহ থাকুক না কেন, সেই গ্রহ অস্তমিত হইবে। যে গ্রহ অস্তমিত হইবে, তাহার ফল অশুভ। ইহার মধ্যে বিশেষ এই যে, বুধ অস্তমিত হইলেও তত অশুভ হয় না।

বুধ—জ্যোতির্বিভা, মাতুল, গণিত, বৈদ্য, সৌন্দর্য্য ও শিক্ষ বিদ্যাকারক। বুধের অবস্থান দেখিয়া এই সকলের নির্ণয় করিতে হয়। বুধ কন্সারাশির ১৫ অংশে থাকিলে স্ফস্থ এবং গীনের ১৫ অংশ স্থনীচ। উচ্চস্থানে গ্রহদিগের বল অধিক গুবং নীচস্থানে হীনবল। বুধের বক্রগতির কাল ২১ দিন।

বুধারিষ্ঠ—জাতবালকের কর্কট রাশিতে বুধ অবস্থিতি করিলে ও উহা যদি লগ্নের ষষ্ঠ কিংবা অপ্টমস্থান হয় এবং চক্র কর্তৃক ঐ বুধ যদি দৃষ্ঠ হয়, তাহা হইলে জাতবালকের চারিবৎসরের মধ্যে মৃত্যু হয়।

বুধ কেন্দ্রস্থ হইলে অত্যন্ত বুদ্ধিনান, বিদ্বান, মাননীয়, গুক্তজনের প্রতি ভক্তিপরায়ণ এবং স্থশীলা রমণীর পতি হয়। বুধের
তুক্তফলস্থলে থনার বচন এইরপ লিখিত আছে—
"কন্তার বুধ ভাগ্যে পাই, শতেক বংসর হয় পরমাই।
শক্ষ করি বোলে রাজা, গিয়ে কুটুম্বে কর পূজা।
জ্যেষ্ঠ বোপে মায়, ধর্ম করে তীর্থ যায়।
নানা স্থথে পায় মান, পুণ্য হয় স্থানে স্থান।" (খনা)

বুধের প্ররূপ—বুধ শুদ্র, খ্যামবর্ণ, শিরাযুক্ত শরীর, বর্তু লা-কার, নৃত্যগীত প্রভৃতিতে নিপুণ, কৌতূহলসম্পন্ন, কোমল-বাক্যবিশিষ্ট, ত্রিদোষসম্পন্ন, রজোগুণাবলম্বী, মধ্যমাকৃতি, দাতা, কথন শুষ্কতা কথন বা আর্দ্রতা উৎপাদক, গ্রাম, ইষ্টকগৃহ ও শ্বশানভূমিচারী এবং পদ্মপলাশলোচন।

হস্তা, চিত্রা, স্বাতি ও বিশাথা এই চারিটী নক্ষত্রে জন্ম ছইলে বুধের দশা হয়। বুধের দশার ভোগকাল ১৫ বংসর। বুধের দশায় মানব উত্তমা-স্ত্রীসম্ভোগ এবং সর্কানা আমোদ প্রমোদে রত, অশেষবিধ স্থথসাচ্ছন্দ্রালাভ, নিত্যধনাগম ও সকল কামনা সিদ্ধ হয়। অন্তর্দশা এবং প্রভান্তর্দশা প্রভৃতিরও ফল বিচার করিয়া স্থির করিতে হয়। গ্রহদিগের অবস্থানভেদে স্থলফলের পার্থক্য হইয়া থাকে।

বিংশোত্তরীয়-মতেও বুধের দশা ১৭ বংসর। ৯, ১৮, ২৭
নক্ষত্রে জন্ম হইলে বুধের দশা হয়। এই মতেও অন্তর্দশা ও
প্রত্যন্তর্দশা স্থির করিয়া ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। বুধের
পীড়া—ঘূর্ণরোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, অক্ট্রাক্য,
স্মৃতি ও বাক্শক্তিহীনতা, বাক্রোগ, অজীর্ণ, ছর্দ্দি ও জিহ্বারোগ
বুধ বিরুদ্ধ হইলে এই সকল রোগ হইয়া থাকে।

গোচরে নিয়লিথিত অনুসারে শুভাশুভ জানা যায়। বুধ জন্মস্থ হইলে বন্ধন, দিতীয়ে ধনলাভ, তৃতীয়ে বধ ও শক্রভয়, চতুর্থে অর্থলাভ, পঞ্চমে অস্থ্য, ষঠে স্থানলাভ, সপ্তমে বহুপ্রকার শরীরপীড়া, অষ্ঠমে ধনলাভ, নবমে পীড়া, দশমে স্থ্য, একাদশে অর্থলাভ ও দাদশে বিত্তনাশ হয়। গ্রহ বিক্লম্ম ইইলে—তাহার দান, জপ, হোম, মন্ত্র ও কবচ ধারণ করা বিধেয়।

त्र्धत मान-नी नवस, वर्ग, काँमा, मूगकनारे, शीठवर्ग शूष्प,

ক্রাক্ষা ও হস্তিদম্ভ এই সমস্ত সবস্ত্র দক্ষিণার সহিত দান করিলে শুভ হয়।

বুধকে বকুলপুশাদারা পূজা করিলে বুধ প্রসন্ম হন। বুধের হোম করিতে হইলে অপামার্দের দমিধ করিতে হয়। বুধের দিক্ষিণা কাঞ্চন। মূলিকাধারণস্থলে বুধের বিস্তারকা বৃক্ষমূল ধারণ করিতে হয়। রত্রধারণস্থলে বুধের পদ্মরাগরত্ব ধারণ করিতে হয়। বুধের স্থোত্র—

সৌম্যং সর্ব্বগুণোপেতং নমামি শশিনঃ স্থতম ॥" (নবগ্রহস্তোত্র)

"প্রিয়ঙ্গুকলিকাখামং রূপেণাপ্রতিমং বুধং।

গ্রহযজ্ঞতত্ত্বে লিখিত আছে—বুধ মগধ দেশোদ্ভব, অত্রিবংশ-জাত, घाष्ट्रवाचेर्, भीठवर्ग, दिश्वजाि, ठ्रूपूर्ज, वारमार्क्कत्म চক্র, বর, থড়া ও গদাধারী, স্ব্যাস্থ্য, সিংহ্বাহন ও পীত্রস্ত্র, ইহার অধিদেবতা নারায়ণ, প্রত্যধিদেবতা বিষ্ণু, ধনিষ্ঠা নক্ষত্রযুক্ত ঘাদশীতে জাত, গ্রামচারী, শুভগ্রহ, নীলবর্ণ, স্বর্ণদ্রব্যস্বামী, বর্ত্ত লাক্তি, শিশু, ইষ্টকগৃহদঞ্চারী, বাতপিত্তকফাত্মক, স্ত্রীগ্রহ, প্রাতঃকালে প্রবল, পক্ষিস্বামী, সকলরসপ্রিয়। ( গ্রহযজ্ঞতত্ত্ব ) মতান্তরে সোমের (চল্রের) ঔরদে রোহিণীর গর্ভে বৃধের জন্ম। পুরাণে লিখিত আছে—এক সময়ে চক্র বুহম্পতিপত্নী তারা-দেবীকে হরণ করিয়া লইয়া যান। এই উপলক্ষে একটী মায়া যুদ্ধ সংঘটিত হয়। চক্রপক্ষে দৈত্য দানব এবং বুহস্পতির পক্ষ হইয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ যুদ্ধ করেন। পৃথিবীর প্রার্থনায় বন্ধা মধ্যস্ত হইয়া বুধকে তারকাদেবীর প্রত্যর্পণ জন্ম অমুরোধ করিলেন। ঐ সময় তারাদেবী গর্ভবতী ছিলেন। ঐ পুত্র কাহার হইবে তাহা জানিবার জন্ম ব্রন্ধা তারাকে জিজ্ঞাসা করিলে তারাদেবী উহাকে চক্রপুত্র বলিয়াই স্বীকার করেন। মতান্তরে বুধ বৈবস্থত মনুক্তা ইলাদেবীকে বিবাহস্তত্তে আবন্ধ করেন। তাঁহার গর্ভে পুরুরবার জন্ম হয়। বুধ ঋথেদের মন্ত্র

এই গ্রহ ( Mercury ) সুর্য্যের অতি সন্নিকটে অবস্থিত।
ইহার কক্ষপথ পৃথীকক্ষের মধ্যভাগে সন্নিবেশিত হওয়ার প্রতি
সন্ধ্যায় ইহা মানবের দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। পৃথিবী অপেক্ষা
ইহার আয়তন ক্ষুত্র। ব্যাস প্রায় ৩১৪০ মাইল। সুর্য্যের তুলনায় ইহার পরিমাণ নিযুতের ছই অংশমাত্র। পৃথিবী অপেক্ষা
ইহার উত্তাপ ও আলোক ৭ গুণ অধিক। স্বীয় কক্ষপক্ষে ভ্রমণ
করিতে করিতে বুধগ্রহ কখন কখন সুর্য্যগোলোকের মধ্যভাগে
আসিয়া পড়ে। ঐ সময় সুর্য্যক্ষে একটা গোলাকার
দাগ দেখা যায়। উহাকে ইংরাজীতে Transit of mercury বলে। ১৮৬১,১৮৬৮,১৮৭৮,১৮৮১,১৮৯১ ও ১৮৯৪

প্রকাশ করিয়াছিলেন। সৌম্য, রৌহিণেয়, প্রহসন, রোধন,

তৃঙ্গ ও খ্রামাঙ্গ প্রভৃতি কএকটী নামে তিনি পরিচিত।

খৃষ্টাব্দে পৃশ্বীবাসিগণ স্থাবক্ষে ঐরপে গোলবিন্দু নিরীক্ষণ করিয়াছিলেন। ২ স্থাবংশীয় রাজবিশেষ। "তত্মাৎ ক্ষতিরথস্তস্ত দেবামীঢ়স্ততোবৃধঃ। বুধাচ্চ বিবৃধশ্চৈব তত্মান্মহাধৃতিস্কতঃ॥" ( অগ্নিপু° ) ৩ কল্লযুক্তিপ্রণেতা জনৈক কবি। ৪ বেগবান্ রাজার পুত্র।

ত কল্পয়াক্তপ্রণেতা জনেক কাব। ৪ বেগবান্ রাজার প্রত।
(ভাগ° ৯৷২৷৩০) ৪ মগধের জনৈক রাজা, ৩৬০০ কল্যানে
বিদ্যামান ছিলেন। (কুমারিকা খণ্ড)। [বুধগুপ্ত দেখ।]

বুধগু প্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা। ১৬৫ সংবতে উৎকীর্ণ ইহার স্তম্ভলিপি পাওয়া গিয়াছে।

বুধকেশিক, রামরক্ষান্তোত্রপ্রণেতা।

বুধচক্রে (ক্লী) বুধস্থ গ্রহবিশেষস্থ চক্রং। বুধগ্রহের স্বীর রাশি হইতে অন্য রাশিতে সঞ্চারের সময় সপ্তবিংশতি নক্ষত্রঘটিত নরের শুভাশুভজ্ঞাপক চক্র।

"তোগোমুথৈকমথ মূর্দ্ধি চতুর্ রোগঃ
বট্পাণিতে স্থথহতং স্থথদং শ্রুতেহত্র।
তঃথং পদাক্ষিস্থশো হৃদি সপ্তরাজ্যং।
নাভীন্দুতে দ্বিভগলেতি ধনং বুধশু॥" ( সময়ামৃত )

ব্ধচার ( পুং ) বুধ্স বুধ্গ্রহ্ম চারঃ সঞ্চারঃ। বুধ্গ্রহের ভভা-শুভ জ্ঞাপক সঞ্চার। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে—চক্রতনয় বুধ কখনই উৎপাতশৃত্য হইয়া উদিত হন না। বুধের উদয়-কালে ধান্তাদি মূল্যের হ্রাস বা বুদ্ধির নিমিত্ত প্রায়ই জল অগ্নি অথবা ঝড় হইয়া থাকে। শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, রোহিণী, মুগশিরা বা উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রকে মর্দ্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে রোগভয় এবং অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। বুধ আর্দ্রা অবধি মঘা পর্য্যস্ত যে কোন নক্ষত্রকে আশ্রয় করিবে, তাহাতেই শস্ত্রপাত, কুধা, ভয়, রোগ, অনাবৃষ্টি এবং সন্তাপদারা প্রজাগণ পীডিত হইবে। হস্তা অৰধি জ্যেষ্ঠা পৰ্য্যস্ত ৬টী নক্ষত্ৰে বুধ সঞ্চরণ করিলে গো-পীড়া, তৈলাদি রদের মূল্যবৃদ্ধি ও নানাপ্রকার খাদ্য-দ্রব্যে পৃথিবীপূর্ণ হয়। উত্তরফল্পনী, কৃত্তিকা, উত্তরভাদ্রপদ, এবং ভরণী নক্ষত্রে বুধ বিচরণ করিলে প্রাণীদিগের ধাতুক্ষয় হইয়া থাকে। বুধ অধিনী, শতভিষা, মূলা, এবং রেবতী নক্ষত্ৰকে অভিমৰ্দ্দিত করিয়া বিচরণ করিলে পণ্য, বৈদ্য, নৌকা-জীবী, জলপদার্থ এবং অশ্বদকলের উপঘাত হয়। পূর্ব্ব-ফন্তুনী, পূর্বাযাঢ়া ও পূর্বভাদ্রপদ এই তিন নক্ষত্রের কোন একটা নক্ষত্রকে অভিমন্দিত করিয়া বুধ বিচরণ করিলে ক্ষুধা, শস্ত্র, তস্কর, রোগ এবং ভয় উপস্থিত হয়।

পরাশর প্রথমতঃ বুধের সাত প্রকার গতি নির্দ্দেশ করিয়া-ছেন। যথা—১ প্রাকৃত ২ বিনিশ্র ৩ সংক্ষিপ্ত ৪ তীক্ষ্ ধ্যোগাস্ত ৬ ঘোর ৭ পাপ। স্বাতী, ভরণী, রোহিণী এবং ক্তিকা নক্ষত্রে বুধ থাকিলে প্রাক্তগতি হয়। মৃগশিরা, আর্দ্রা, মঘা ও অপ্রেষা নক্ষত্রস্থ বুধের গতির নাম মিশ্র। পুষ্যা, পুনর্কস্থ, পূর্বকল্পনী ও উত্তরক্ষন্তনীতে সংক্ষিপ্ত গতি। পূর্বভাদ্রপদ, উত্তরভাদ্রপদ, জ্যেষ্ঠা, অথিনী ও রেবতীতে বুধগতির নাম তীক্ষ। মূলা, পূর্ববাঘারা ও উত্তরাঘারা নক্ষত্রে যে বুধের গতি হয়, তাহা যোগান্তিক। শ্রবাদ্যা নক্ষত্রে যে বুধের গতি হয়, তাহা যোগান্তিক। শ্রবাদ, চিত্রা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষাতে যে গতি হয়, তাহা ঘোর এবং হস্তা, অনুরাধা বা জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে গতি হইলে তাহা পাপ। এই ৭ প্রকার বুধের গতি। পরাশর উদরান্ত দিবসদারা বুধের গতিলক্ষণও নিরূপণ করিয়াছেন। বুধের প্রাকৃত গতি ৪০ দিন, মিশ্র ৩০ দিন, সংক্ষিপ্ত ২২ দিন, তীক্ষ্ণ ১৮ দিন, যোগান্ত ৯ দিন ও পাপগতি ১১ দিন।

যে সময় বুধের প্রাকৃত গতি থাকে, তথন আরোগ্য, বৃষ্টি
শস্তবৃদ্ধি এবং মঙ্গল হয়। সংশিপ্ত এবং মিশ্রগতিতে মিশ্রফল
হয়। আর অন্ত গতিতে বিপরীত ফল হইয়া থাকে।

দেবলের মতে বুধের গতি চারিপ্রকার,—ঋজু, অতিবক্র,
বক্র ও বিকল। এই চতুর্বিধ গতির বিদ্যান্যন কাল ৩০ দিন,
২৪ দিন, ১২ দিন, এবং ৬ দিন মাত্র। ঋজুগতিতে প্রজাদিগের
হিত হয়, অতিবক্রগতিতে অর্থনাশ, বক্রগতিতে শস্ত্রভয়
এবং বিকলগতিতে ভয় ও রোগ হয়। পৌষ, আষাঢ়,
শাবণ, বৈশাথ বা মাঘ মাদে যদি বুধ গ্রহ দৃষ্টিগোচর হয়, তবে
জগতের ভয়, কিন্তু অস্থমিত হইলে জগতের শুভ হইয়া থাকে।
বুধ কার্ত্রিক বা আশ্বিন মাদে নয়নগোচর হইলে শস্ত্র, চোর,
অগ্রি, রোগ, এবং জলের ভয় হয়। বুধচারক্ত্র পিউত্রগণ
বলেন, বুধের অস্তর্গমন-কালে যে সকল নগর রুদ্ধ হয়, বুধের
উদয়কালে আবার সেই সকল নগর মুক্ত হয়। কেহ কেহ
বলেন যে, পশ্চিমদিকে বুধ উদিত হইলে সেই পুর সকলে লাভ
হয়। বুধের বর্ণ যথন স্থর্ণের ভায়, বা শুক পক্ষীর তুলা,
অথবা শস্তক্ষণির সমান ও স্লিগ্ধ হয় এবং স্বয়ং বৃহৎকায় হন,
তথন সকলেরই মঙ্গল, অন্তথা অশুভই হইয়া থাকে।

( বৃহৎসংহিতা বুধচার ৭ অ° )

রবি প্রভৃতি ৬টা গ্রহের মধ্যে নিয়মান্ত্রসারে এক একটা গ্রহ
বর্ষপতি হন। ইহাদের মধ্যে ব্ধ বর্ষপতি হইলে মায়া, ইক্রজাল,
গান্ধর্ব, লেখ্য, গণিত ও অস্ত্রবিদ্গণের বৃদ্ধি হয়। নুপতিগণ
প্রজাহিতার্থে মাঙ্গলিক কার্য্যের অন্তর্গান করিয়া থাকেন।
জগতে বার্ত্তা ও ত্রয়ী শাস্ত্র অবিকল থাকে। মন্তর স্থাম্মমণ্ডনীতি সম্যক্রপে বিরাজিত হয়। বৃধ স্বকীয় বর্ষে বা মাসে
এইরপে পৃথিবীতে হাস্তজ্ঞ, দুত্ত, কবি, বালক, নপুংসক,
যুক্তিজ্ঞ, সেতু, জল ও পর্মতবাসিগণের তৃপ্তি এবং পৃথিবীতে

ওৰধিগণের প্রচ্রতা সম্পাদন করেন। (রুহৎস° ১৯।১০-১২)
বুধতাত (পুং) বুধন্য গ্রহবিশেষদ্য তাতঃ পিতা। চক্র।
বুধ্দিন (ক্লী) বুধবার।

বুধ দৈ বজ্ঞ, বর্ষপ্রদীপ প্রণেতা। ক্ষের পুত্র।
বুধ পুর, মানভূম জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম, কশাই
নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২১°৫৮ ১৫ উ: এবং দ্রাঘি
৮৬° ৪৪ পু:। এখানে এবং ইহার ছই ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত
পাকবীড়া গ্রামে বহু জৈনমন্দির ও তীর্থন্ধরাদির প্রতিমূর্ত্তি
ভগ্গাবস্থায় ইতন্তত বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। [বুদ্ধপুর দেখ।]

বুধরত্র (ক্রী) বুধপ্রিয়ং রত্নং শাকপার্থিবাদিছাৎ সমাসঃ।
মরকতমণি। (রাজনি°)

বুধবার (পুং) বুধন্য বার:। বুধগ্রহের দিন। এই বারে শুভ কার্য্যাদি করা যায়। এই বারে উত্তর ও দক্ষিণ দিকে যাত্রা করিতে নাই। ইহাতে জমিলে শুণী, শুণজ্ঞ, ক্রিয়াকুশল, মতিমান, বিনীত, মৃত্যুখভাব ও কমনীয়মূর্ত্তি হইয়া থাকে। "শুণী শুণজ্ঞঃ কুশলঃ ক্রিয়াদো বিলাসশীলো মতিমান বিনীতঃ। মৃত্যুখভাবঃ কমনীয়মূর্ত্তি বুধস্য বারে প্রভবো মহ্নয়ঃ॥ (কোষ্ঠাপ্রদীপ) বুধসাকু (পুং) > পর্ণ। ২ যজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) বুধসাকু (পুং) > পর্ণ। ২ যজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) বুধসাকু (পুং) > পর্ণ। ২ বজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) বুধসাকু (পুং) > পর্ণ। ২ বজ্ঞপুরুষ। (সংক্ষিপ্তসার উণাদি) বুধসাকু পুঃ পুরুষিনি নামে তট্টীকা রচনা করেন। তিনি গ্রহণাদর্শ্বর পুত্র ও গোপালের প্রের।

বুধস্ত (পুং) ব্ধস্য স্থতঃ প্তঃ। পুরুরবা।

"ব্ধস্য তু মহারাজ বিদ্বান্ পুতঃ পুরুরবাঃ" ( হরিব° ২৬।১ )

বুধস্ত বুদ্ধস্ত পুতঃ। ২ বুদ্ধপুত্র রাছল।

বুধহাটা, খুলনা জেলার অন্তঃগাতী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম। অক্ষা 
২২°৩২ ডিঃ এবং দ্রাঘি ৮৯°১২ পূ:। এথানে নানা দ্রব্যের
বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। এথানকার ভগ্মপ্রায় দ্বাদশ শিবালয়
সমধিক বিখ্যাত। প্রতিবৎসর রাস্যাতা, তুর্গা ও কালীপূজা
উপলক্ষে এথানে মহানেলা হইয়া থাকে।

ৰুধা (স্ত্রী) বোধয়তি রোগিণং যা বুধ (ইগুপধেতি। পা ৩।১।১৩৫)ইতি কস্ততপ্রাপ্। জটামাংশী। (শব্দচ°)

বুধান (পুং) বোধয়তি বুধাতে বা বুধ বোধনে ( যুধিবুধি দৃশঃ
কিন্ত। উণ্ ২ ৯০ ) ইতি আনচ্ কিচ্চ। ১ গুরু। ২ বিজ্ঞ।
(মেদিনী) ও ব্রহ্মবাদী। ৪ প্রিয়বাদী। ৫ কবি। (জটাধর)

বুধানা, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর-নগর জেলার একটী তহসীল।
পশ্চিম কালীনদী ও যম্নার মধ্যস্থলে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ
২৮৬ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহদীলের প্রধান নগর ও বিচার-সদর। হিন্দন নদীর দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা ২৯°১৬ ৫০ উ: এবং জাঘি° ৭৭° ৩১´ ১০´´ পৃ:। ১৮৫৭ খৃষ্টান্দের সিপাহী বিজ্ঞোহের সময় থৈরাটিখা বুধানা হুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

বুধাষ্ট্রমী (স্ত্রী) বুধবারযুতা অষ্ট্রমী, শাকপার্থিবাদিছাৎ সমাসঃ।
ব্রতবিশেষ। বুধবারে অষ্ট্রমী তিথি হইলে এই ব্রত করিতে হয়।
তৈত্র ও পৌষ ভিন্নমান এবং হরিশয়ন কাল ব্যতীত এই ব্রত
করিবে। এই নিন্দিত কালে যদি বুধাষ্ট্রমী করা হয়, তাহা
হইলে পুরাক্তত পুণা বিনষ্ট হয়।

"পতত্বে মকরে বাতে দেবে জাগ্রতি মাধবে।
ব্ধাষ্টমীং প্রকুর্নীত বর্জন্বিত্বা তু চৈত্রকম্॥
'প্রস্থুপ্তে তু জগনাথে সন্ধ্যাকালে মধৌ তথা।
ব্ধাষ্টমীং ন কুর্নীত ক্রত্বা হস্তি পুরাক্রতম্॥" (ব্রতকালবিবেক)
কাল শুদ্ধিতে শুক্র বা ক্রম্ফ উভন্ন পক্ষের অষ্ট্রমী তিথিতে
ব্ধবার হইলে তাহাতে এই ব্রতের অনুষ্ঠান করিতে হয়।
এই ব্রত করিলে আর তুঃখভোগ হয় না।

হেমাদির ব্রতথণ্ডে ভবিষ্যোত্তরে লিখিত আছে, সভাযুগে ইল নামে এক রাজা ছিলেন, তিনি মন্ত্রী প্রভৃতির সহিত মহা-দেবের শাপে হিমালয়ে গমন করেন। যেমন সেইখানে তিনি ভূমিতে পদনিঃক্ষেপ করিলেন, অমনি তিনি স্ত্রীরূপ প্রাপ্ত হইলেন। পরে বেড়াইতে বেড়াইতে উমার বনে গমন করেন, তথায় বুধ তাহাকে পাইয়া গৃহে আনয়ন করেন। বুধ অপ্তমীযুক্ত বুধবারে তাহার প্রতি সস্ত্রপ্ত হন। এইজ্ল বুধবারয়্ক্তাঅপ্তমী শ্রেষ্ঠা। অতএব ঐ দিনের নাম বুধাপ্তমী হইল। বুধের ঐ স্ত্রীর গর্ভে একটী পুত্র হয়, তাহার নাম পুরুরবাঃ, ইনিই চন্দ্রবংশের আদিপুরুষ। বুধবারে অপ্তমী তিথি সম্পূর্ণ পাইলে তবে ঐ ব্রত হইবে, থণ্ডা তিথিতে হইবে না।

এই ব্রত আরম্ভ করিয়া অষ্টম বৎসরে প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। গরুড়পুরাণে লিখিত আছে, জলাশয়ে বুধকে ষথাশক্তি পূজা করিয়া ব্রাহ্মণকে দক্ষিণা দিতে হইবে। পরে বুধাষ্টমী ব্রতের কথা শুনিয়া পারণা করিতে হইবে।

কথার তাৎপর্য্য এইরূপ,—পুরাকালে পাটলিপুত্রে বীর নামে এক শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ ছিল। ইহার পত্নীর নাম রস্তা, পুত্র কৌশিক, বিজয়া নামে কন্তা এবং ধনপাল নামে এক বৃষ ছিল। ব্রাহ্মণ ইহাদের সহিত গঙ্গাতীরে গমন করেন। তথায় এক গোলাক বৃষকে হরণ করে, ব্রাহ্মণ গঙ্গা হইতে উঠিয়া বৃষকে না দেখিতে পাইয়া হংখিতচিত্তে বনে ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। বিজয়া পিপাসাতুর হইয়া মাতার সহিত সরোবরতীরে গমন করেন, তথায় দিব্য স্ত্রীগণ এই বুধান্টমীর ব্রতাচরণ করিতেছিল, তাহাদিগকে এই ব্রতাচরণ করিতে দেখিয়া ইহারাও এই ব্রতের

অনুষ্ঠান করেন। এই ব্রতফলে বিজয়ার খনের সহিত বিবাহ হয় এবং কৌশিক অযোধ্যা নগরের রাজা হন।\*

হেমাদির ব্রতথণ্ড এবং ব্রতপদ্ধতিতে ইহার বিশেষ বিবরণ দ্রুষ্টবা, বাহুল্য ভয়ে সকল লিখিত হইল না।
বুধিকোট, মহিস্থর রাজ্যের কোলার জেলার অন্তর্গত একটী গ্রাম। অক্ষা ১২°৫৪ ৪০ উ: এবং দ্রাঘি ৭৮° ৯ ৫০ পূ:।
এখানে ১৭২২ খুষ্টাব্দে দাক্ষিণাত্যবিজয়ী প্রসিদ্ধ হাইদার আলী খা জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালে তাঁহার পিতা কতে মহম্মদ খা শিরার নবাবের অধীনে এখানকার ফোজদার নিযুক্ত ছিলেন।
বুধিত (ত্রি) বুধ্যতে ম সেট্ বুধ-ক্ত। ১ বুদ্ধ। ২ জ্ঞাত। (অসর)
বিধ্যাল, মহিস্থর-রাজ্যের চিত্তল হুর্গ জেলার অন্তর্গত একটী

২ উক্ত তালুকের বিচার-সদর। অক্ষা ১৩° ৩৭ উ: এবং দ্রাঘি ৭৬° ২৮ পু:। বিজয়নগর রাজকর্মচারি-নির্মিত এখান-

ভূ-সম্পত্তি। ভূ-পরিমাণ ৩৬৯ বর্গমাইল।

 "পুরে পাটলিপুরাধ্যে বীরোনাম ছিলোভ্রমঃ। রম্ভা ভার্যা চ তদ্যাদীৎ কৌশিক: পুত্র উত্তম:। ত্রহিতা বিজয়ানাম ধনপালো বুষোহভবং। গৃহীত্বা কৌশিকস্তঞ্চ গ্রীত্মে গঙ্গাগভোহরমৎ। পোপালকৈ বু ধকেটিরঃ ক্রীড়ভাপছতে। বলাৎ। পঙ্গাতঃ স চ উত্থার বনং বলাম ছুঃবিতঃ। জলার্থং বিজয়া চাগাৎ ভাতা সাদ্ধক সাপ্যগাৎ। পিপাদিতো মূণালাথী আগতোহথ সরোবরং ৷ দিবাল্তীণাঞ্চ পূজাদি দৃষ্টা চাপ্যথ বিশ্বিত:। স চ গন্ধা ফ্যাচেহনং সাকুলোহণ বুভুক্তিত:। ব্রিরোহক্রবন্ বতং কর্তুং দাস্যামণ্ট কুরু বতং। প্রথমরপানার্থং প্ররামাসভুর্ধং । পুটক দমং গৃহী দামং বুভুজা তে প্রদেওকং। ক্সিয়ে গতা গতৌ তৌ তু ধনপালমপশুতাং 🛊 চৌরৈছ তং গহীতার্থ প্রদোষে প্রাপ্তবান্ গৃহং। বীরঞ্চ হঃখিতং নতা রাত্রৌ স্পত্রা যথাস্থং॥ লগ্নক জরিতং দৃষ্ট্র। কন্ত দেয়া হত। ময়া। যমায়েতাত্রবীদ্ হুঃখাৎ দ চারাৎ ত্রতসংফলাৎ ॥ ষর্গং গতৌ চ পিতরৌ ব্রতং রাজ্যায় কৌশিকঃ। চক্রেহযোধ্যামহারাজ্যং দত্বা চ ভগিনীং যমে। যমোহপি বিজয়ামাহ গৃহস্থা জং পুরান্তরং। নোল্যাটয়ান্যত্র গতে যমে সা ন তথাকরোৎ # অপভানাতরং ঝাং সা যামিকাং পাশ্যাতনাং। অংথানিগ্রা কৌশিকার আচক্ষাণা বিমুক্তিদং # ব্রভং চক্রে ততো মুক্তা মাতা তম্মাচ্চরদ্বতং ॥"

( বন্ধপুণ বুধাষ্ট্রমীব্রতপদ্ধতি )

কার ছর্গে ১৬শ শতাব্দের কতকগুলি শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। মুসলমান ও মহারাষ্ট্রবিপ্লবে এই ছর্গ ভগ্নাবশেষে পরিণত হয়। ১৮৩০ খৃষ্টাব্দের বিদ্রোহের সময় রাজদ্রোহিগণ এই ছর্গে আশ্রয় গ্রহণ করে।

বুধিল ( তি ) বুধাতে যঃ বুধ-কিলচ্। বিদান্। ( উজ্জ্ল )
বুধু ( পুং ) বুধাতীতি বন্ধ বন্ধনে (বন্ধেক্র ধিবধী চ। উণ্ ৩)৫)
ইতি নক্ বুধানেশশ্চ। > বৃক্ষমূল। ২ মূলনেশ। ও অগ্রভাগ।
"নিবেশ্য বুধে চরণং মিতাননা

শুরুং সমারোদৃমথোপ চক্রমুঃ॥" (হরবিলাস রাজশে")
বুপ্পব্ ( ত্রি ) বুগ্ন-মতুপ্ মস্ত বঃ। মূলযুক্ত। (তৈত্তি সংখাতা ৪।৩)
বুপ্লিয় ( ত্রি ) গার্হপত্য অগ্নি, বুগ্না।

বুধ্য (পুং) বুধ্নে মূলে ভবঃ যং। ১ গার্হপত্য অপ্নি। "অহিরদি বুধ্যঃ" (তাণ্ডা° ব্রা° ১।৪।১১) 'বুধ্যঃ বুধ্নে মূলে। আদৌ আধান-কালে প্রথমং জাতোহিদি।' (ভাষা) ২ অন্তরিক্ষভব। ও কদ্র-ভেদ। (নিক্জ )

বুন (দেশজ) ভগিনী, যথা—ভাইবুন।
বুনক (দেশজ) ৰয়নকারী, যে বোনে।
বুনন (দেশজ) > বয়ন, বোনা। ২ বপন।
বুনা (দেশজ) > বয়ন, বোনা। ২ বপন। ও ধান্তবপন। ও নিকৃষ্ট
জাতি।

বুনা, পূর্ব ও মধ্য বন্ধবাসী একটী জাতীয় সংজ্ঞা। ভূঁইয়া, ভূমিজ, বানিদ, বাউরি, ঘাসি, থরবার, কোরা, মূণ্ডা, ওরাওন, রাজ-বংশী, রাজবাড় ও সাঁওতাল প্রভৃতি পশ্চিম বন্ধবাসী জাতির কোন কোন শাখা কার্য্য উপলক্ষে বান্ধালায় আসিয়া বাস করিতেছে। তাহারাই সাধারণতঃ এথানে বুনা বা বুনো নামে পরিচিত। বন্ধবাসিগণ ছোট-নাগপুর প্রভৃতি পশ্চিম বন্ধের পার্বতা ভূমি হইতে তাহাদের আগমন জানিয়া বুনা নাম দিয়াছেন।

ইহারা মুরগী, শৃকর প্রভৃতি সকল দ্বণিত পশুর মাংস খায়। পাঁঠার নাড়ি ভূঁড়ি থাইতেও ইহাদের দ্বণা বোধ হয় না। কেহ কেহ তামাকু খায়, কেহ বা চূণযোগে দোক্তার স্ক্কা প্রস্তুত করিয়া ব্যবহার করে।

বাঙ্গালার ইহারা সাধারণতঃ ধাঙ্গড় নামে পরিচিত। কলিকাতা মিউনিসিপালিটার অধীনে ইহারা নর্দামা প্রভৃতি পরিষ্ণারকরণে নিযুক্ত থাকে। মেঘনা নদীর চর কাটাই ও রাজসাহীর
নীল চাষ ইহাদের দারাই সম্পাদিত হয়। ইহারা কোদাল দিয়া
মাটী কাটিতে বিশেষ পটু। ইহারা স্বভাবতঃই পরিশ্রমী,
বনজন্সল কাটিয়া আবাদ করিবার জন্মই অনেকে বুনার সাহায়
গ্রহণ করে।

বাঙ্গালায় যে সকল ধাঙ্গড় বা বুনা বাস করিতেছে, তাহারা ভিন্ন ভিন্ন জাতি হইলেও সকলেই বুনা নামে পরিচিত। বহুকাল একত্র বসবাসে পরস্পারের মধ্যে আখ্রীয়তা জন্মিলে পরস্পারে কন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে; কিন্তু পূর্বজাতিগত কোন পার্থক্য লক্ষ্য করে না। ইহাদ্বারা বেশ উপলব্ধি হয় যে, বাঙ্গালার বুনাগণ ক্রমে একটী স্বতন্ত্র জাতিরূপে সংগঠিত হইতেছে। ইহারা স্ক্রভা-কতঃই অগরিষ্কার।

স্থ্যুন । (হিন্দী) বস্ত্রাদির কারুকার্য্যবিশেষ।
স্থানান (দেশীজ) অপরের দ্বারা বয়ন বা বপন।

বনাপ (দেশজ) জাল।

বুনিয়াদ (পারসী) ভিক্তি।

বুনিয়াদদাসী, বৈশ্ব সম্প্রদায়বিশেষ। ইহারা নিগুর্ণ উপা-সক। স্কৃতরাং আপনাদের ভজনালয়ে কোন দেবপ্রতিমূর্ত্তি রাথিয়া অর্চনা করে না। রামাৎ নিমাৎ প্রভৃতি সাম্প্র-দাহিক বৈশ্ববেরা ইহাদিগকে পাষ্ড বলিয়া ঘুণা করে। এমন কি ইহাদের অঙ্গশর্শ করিলে আপনাদিগকে অশুচি ও পাপগ্রস্ত জ্ঞান করে।

ধুনিয়াদী (পারদী) > ভিত্তির কার্যা। (দেশজ) ২ আদিম ঘর, কুলীন।

বুনেরা, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। এখানকার সামন্তরাজ উদয়পুররাজের প্রধান সহায়। নগরটা প্রাচীরপরিবেষ্টিত ও হুর্গদারা স্বর্হ্মিত। এখানকার রাজ-প্রাদাদ সাধারণের মনোহারী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৯০৩ কিট উচ্চ।

বুনে। (দেশজ) নিরুষ্ট জাতিবিশেষ।

বুন্দ, নিশামন, আলোচন। ভাদি উভয় সক সেই। লট্
বৃন্দতি-তে। লোট্ বৃন্দত্ তাং। লিট্ বুবৃন্দ বুর্বন্দে। লুঙ্অবৃদ্ধ অবৃন্দীও। অবৃন্দিষ্ট।

"मञ्ज्याम भववत्त्वन नित्वातनि वृत्तुन महं।" ( त्रव् ১८।१১ )

বুন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের ঝিন্দ রাজ্যের অন্তর্গত একটী নগর।

বুন্দী, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা সামন্ত রাজ্য। [বিস্তৃত বিবরণ অন্তাস্ত্ 'ব' এ বুন্দী শব্দে দেখ।]

বুন্দারে, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর বিজাগাপাটম্ জেলার অন্তর্গত একটী প্রসিদ্ধ প্রাম। কন্ধজাতির আবাসভূমি। পূর্ব্বে এই স্থানে জাবাধে নরবলি প্রচলিত ছিল। উহাই মেরিয়া বা জুলা উৎসব মামে খ্যাত। ১৮৪৯ খুপ্তান্দের পূর্ব্বে এই পাপ অভিনয় মহাসমা-রোহে সম্পাদিত হইত। তজ্জ্ঞ গ্রামের পূর্ব্বে, পশ্চিমে ও মধ্যস্থলে এক একটা নরদেহ স্থ্য উদ্দেশ্যে প্রদত্ত হইত। ইহাদের এই উপাক্ত দেবতার নাম মাণিকসোরো। বুন্দালা, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতদর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা° ৩১° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি° ৭৫° ১´৩২´´ পৃঃ। এখানে শিখ জাতির সংখ্যাই অধিক।

বুন্দেলথণ্ড, আর্থাবর্তের অন্তর্গত একটা দেশ বিভাগ। অক্ষাণ ২০° ৫২´ হইতে ২৬° ২৬´ উ: এবং দ্রাঘিণ ৭৭° ৫০´ হইতে ৮১° ৩৯´ পূঃ মধ্যে। ইহার উত্তরে যমুনা নদী, পশ্চিমে ও উত্তরে চম্বল নদী, দক্ষিণে জব্দলপুর নদী ও দাগর বিভাগ এবং দক্ষিণ ও পূর্বে বাঘেলথণ্ড (রেবা) ও মীর্জ্ঞাপুর-পর্বত্যালা অবস্থিত। হামীরপুর, জলোন, ঝাঁদী, ললিতপুর ও বান্দা নামক ইংরাজাধিকত জেলা, ওর্চ্ছা, দতিয়া, সমথর, অজয়গড়, আলীপুর এবং ধুরবাই, বিজনাতোরি, ফতেপুর, পাহাড়ী, বাঙ্কা প্রভৃতি অন্তভায়া জায়গীর; বরৌন্দা, রাওণী, বেরী, বিহাট, বিজাবর, চরথারি ও কালিজরের চৌবীরাজ্য—পালদেও, পাহরা, তরাওন, ভাইদৌন্দা, কান্ডা, রজৌলা; ছত্তরপুর, গড়োলী, গৌরীহর, জাদো, জীগ্রি থনিয়াধান, লুঘাদি, নৈগবান, রিবাই, পলা, বিলহরি ও সরিলা প্রভৃতি সামন্তরাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত।

[ সামন্ত রাজ্যগুলির বিবরণ তত্তৎ শব্দে দ্রপ্রতা।]
এই রাজ্যথপ্ত বিদ্যাচল, পরা ও বলৈর পর্বতিমালার সমাছের; এ কারণ ইহার অধিকাংশ স্থানই অধিত্যকাময়।
এই অধিত্যকাসমূহের অববাহিকা বাহিয়া সিন্ধু, পহজ,
বেতবা, ধাসন, বীরমা, কেন, বাগই, পাইস্থানি ও তোক্স নদী
যমুনাগর্ভে পতিত হইয়াছে। এখানে হীরক, লৌহ, কয়লা ও
তাম অল্পরিমাণে পাওয়া যায়।

স্থানীয় প্রবাদ, গোঁড়গণ সর্ব্ধ প্রথমে এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করে। তৎপরে চন্দেলবংশীয় রাজপুতগণ গোঁড়
রাজগণকে পরাজয় করিয়া এখানে রাজপাট প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। চন্দেলরাজগণের অধিকার সময়ে এখানে বহুশত
শিল্পকার্য্যযুক্ত দেবমন্দির ও তড়াগ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল।
তাহাদের ভগ্নাবশেষ মাত্র এখনও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।
এতদ্ভিন হামীরপুর জেলার জলপ্রণালী, কালিজার ও অজয়গড়ের
বিখ্যাত হুর্গ এবং খজুরাহ ও মহোবার প্রাসিদ্ধ মন্দির এপনপ্র
তাহাদের প্রাচীন কীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছে।

ফিরিস্তার বর্ণনা হইতে জানিতে পারি যে, ১০২১ খুষ্টান্দে গজনীপতি মান্ধুদের আক্রমণ সময়ে চন্দেলরাজ ৩৬ হাজার অখারোহী, ৪৫ হাজার পদাতি ও ৬৪০টী ইস্তী লইয়া তাহার সিন্ধুখীন হন। চন্দেল-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রাজা চক্রবর্ম্মার অধঃ-শুন ২০শ পুরুষে রাজা প্রমাল দেও ১১৮৩ খুষ্টান্দে দিল্লীর চৌহানপতি পৃথীরাজ কর্তৃক প্রাজিত হইয়াছিলেন। প্রমাল দেবের অধঃপতনের পর রাজ্যে অরাজকতা উপস্থিত হয় এবং উপর্যুগরি মুসলমান আক্রমণে এইস্থান শ্রীন্ত ইয়া পড়ে। অবশেষে খৃষ্টীয় ১৪শ শতান্দীতে গড়বাবংশীয় রাজপুত জাতির চন্দেল-শাখা এ প্রদেশে আসিয়া যমুনার দক্ষিণকূলে বাসস্থাপন করেন। তাঁহারা প্রথমে মউ নামক স্থানে অবস্থিত হইয়া ক্রমে কালিঞ্জর ও কাল্পি অধিকার এবং মাহোনীতে রাজ্যানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

১৫৩১ খুষ্টাব্দে রাজা রুদ্রপ্রতাপ উচ্ছা নগর স্থাপন করেন। ইহার অধিকার সময়ে ব্লেলারাজ্য বহুদ্র বিস্তৃত হয়। এই সময়ের পর হইতে ক্রমশঃই ব্লেলা-প্রভাব বমুনার পশ্চিম প্রেদেশে প্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদবধি এইস্থান ব্লেলখণ্ড নামে অভিহিত হয়।

ইহার কিছুদিন পরেই উর্চ্ছারাজ রুদ্রপ্রতাপের প্রপৌত্র রাজা বীরসিংহদেব মুদলমান আক্রমণে ভীত হইয়া মোগল সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করেন; কিন্তু চম্পৎরায় নামক অপর একজন চন্দেলা-সন্ধার বেতবা-তীরবর্ত্তী পার্ব্বত্যপ্রদেশে থাকিয়া মুদলমানসৈন্যকে উৎসাদিত করিয়াছিলেন।

থাতিনামা বুন্দেলারাজ ছত্রশাল উক্ত মহাপুরুষের পুত্র: তিনি পিতৃপদ অনুসরণ করিয়া জীবনের সার্থকতা সম্পাদন করিয়াছিলেন। তিনি বুন্দেলাগণ কর্তৃক প্রধান সন্দার ও সেনাপতি নিযুক্ত হইবার পর স্বদলবলে পন্না অভিমুখে অগ্রসর হইয়া তথাকার পার্বত্য ছুর্গসমূহ অধিকার করেন। এ প্রদেশে যে সকল স্থানে তাঁহার বিপক্ষগণ বাস করিত তিনি তৎসমুদায় স্থানই জ্ঞানিগে ভত্মীভূত করিয়া ফেলেন। অবশেষে কালিঞ্জরের হুর্গ অধিকার করিয়া তিনি সেই খানে আপনার রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৩৪ খুষ্টাব্দে ফরুথাবাদের পাঠান নবাব আন্ধানবঙ্গদ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। এবার শত্রুকরে বিশেষ নিপীড়িত হইয়া তিনি মহারাষ্ট্র-গণের সাহায্য লইতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্র-পেশবা বাজীরাও স্থযোগ পাইয়া বুনেলখণ্ডে স্বীয় প্রাধান্তস্থাপনের জন্ত সদৈতে আসিয়া আহ্মদ খাঁকে পরাস্ত করিয়া বুন্দেলারাজকে বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিলেন। এই কার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ পেশবা বুন্দেলখণ্ডের পূর্বভাগের কতকাংশ ও একটা ছুর্গ লাভ করেন। তিনি কাশীপণ্ডিত নামা জনৈক ব্রাহ্মণকে ঐ স্থান দান করেন। ইংরাজাধিকারে আসিবার পূর্বপর্য্যন্ত ঐ স্থান কাশীপভিতের বংশধরগণের শাসনাধীনে ছিল।

ইহার পর পেশবা উচ্ছারাজের নিকট হইতে ঝাঁসী কাড়িয়া লনা তিনি যে স্থবাদারের হস্তে এই স্থানের কার্য্যভার অর্পণ করিয়াছিলেন, তাঁহারই বংশধরগণ কিছুকাল এথানকার রাজ- কার্য্য নির্বাহ করিয়াছিলেন। রাজা ছত্রশালের বংশধরসপ সামান্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হইরাও ভিন্ন ভিন্ন ভাগে এই স্থান শাসন করেন। কিন্তু এই অধ্যপতনশীল রাজবংশের রাজকর্মানারিগণের বিজোহে মহাবিশুঞ্জলতা উপস্থিত হয়।

এই অরাজকতা এবং অন্তর্বিপ্লবজনিত খণ্ডযুদ্ধে বুন্দেলারাজ্যের হরবস্থা দেখিয়া বাজীরাওর পৌত্র আলী বাহাছর ।
বোরতর যুদ্ধের পর এই প্রদেশের কতকাংশ অধিকার করিয়া
লন। ১৮০২ খৃষ্টান্তে কালিঞ্জর-ছর্গ অবরোধের সময় আলীর
মৃত্যু হয়। অবশেষে পুণা-রাজনরবারের অন্তর্মতানুসারে আলীর
পুত্র সামশের বাহাছরের পক্ষ হইয়া হিম্মৎ বাহাছর রাজকার্ম্য
পর্যালোচনার ভার গ্রহণ করেন।

এদিকে মহারাষ্ট্রীয় সামস্ত রাজগণের বিদ্রোহ ও বস্ইর দদ্দিপত্তের গোলঘোগে ইংরাজরাজ বুন্দেলথণ্ডের কতকাংশ অধিকার করিয়া লন। ইহাতে অসন্তপ্ত হইয়া সিন্দিয়া, ছোল-কর ও বেরারপতি এবং শামদের পরিচালিত মহারাষ্ট্রদৈয় ইংরাজবিরুদ্ধে অন্তধারণ করেন। রাজা হিম্মৎ বাহাতুর আপনার স্বার্থহানি হইবে ভাবিয়া ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করেন এবং এই প্রদেশের কতকাংশ পুনরায় ইংরাজকরে সমর্পণ করেন। এই সময়কার বলোবস্তঅনুসারে ইংরাজ্ঞ<del>গ</del> রাজা হিম্মৎকে দৈগুরকার জন্ম ২০ লক্ষ টাকার সম্পত্তি এবং সাহায্যের জন্ম জায়গীর প্রদান করিতে প্রতিশ্রুত হন। ইংরাজ-সেনা বুন্দেলথণ্ডে প্রবেশ করিল ও স্থবিধা পাইয়া সামশেরকে পরাজিত করিলা হিম্মতের মৃত্যুর পর তদীয় সম্পত্তি ইংরাজ-রাজ কাড়িয়া লন। তদংশধরগণ কেবলমাত্র জায়গীর ও বার্ষিক বৃত্তি লাভ করিয়াছিলেন। সামশের বাহাতুর ইংরাজরাজের প্রদত্ত ৪ লক্ষ টাকা বৃত্তিতে সম্বন্ধ হইয়া বান্দায় বাস করিতে অনুমতি পাইয়া ছিলেন। ১৮২০ খুপ্তাব্দে এখানে তাঁহার মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা জুলফিকার আলী তৎসম্পত্তির অধিকারী হন।

ইহার পর আলী-বাহাছর সেই সম্পত্তি লাভ করেন।
কিন্তু ১৮৫৭ খুপ্তাব্দে দিপাহী বিদ্রোহে যোগদান করায় তাহার
বৃত্তি কাড়িয়া লওয়া হয় এবং ইন্দোর রাজধানীতে তিনি নজরবন্দী হন। ১৮৭৩ খুপ্তাব্দে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদ্বংশধরগণ
ইংরাজরাজের নিকট হইতে ১২০০ টাকা বৃত্তি পাইয়া থাকেন।

ইংরাজগণ প্রথমে এই প্রদেশে হিন্মৎ বাহাছর ও পেশবা-প্রদত্ত কতকাংশ ভূমি প্রাপ্ত হন। ১৮১৮ খৃষ্টান্দে পেশবার অধঃপতনের পর সমগ্র বুন্দেলখণ্ডই ইংরাজাধিকারে আইদে।

<sup>(</sup>১) পেশবা বাজীরাওর মুদলমানরমৃণীর গর্ভজাত।

তৎপরে জালোন, ঝাঁদি, জাইৎপুর ( জৈতপুর ), খদি, চিরগাঁও, পূর্বা, বিজয়াববগড় তিরোহা, শাদগড় ও বাণপুর প্রভৃতি সামস্ত রাজ্যের শাদনকর্তাদিগের ব্যবহারে অসম্ভূপ্ত হইয়া ইংরাজগণ এই সকল সম্পত্তি স্বীয় শাদনাধীন করিয়া লন।

বুন্দেলা, বুন্দেলখণ্ডনিবাদী গাহরবাড়-শাথাসন্ত রাজপুত জাতি। দেবী বিদ্যাবাদিনী ভবানীর বরে তাঁহারা বুন্দেলা ও তৎপ্রদেশ বুন্দেলখণ্ড নামে আথ্যাত। ইতিহাসপাঠে জানা যায়, যে ইহারা গাহরবাড় জাতি, ভিন্ন দেশ হইতে যমুনাপারে আদিয়া এখানে বসবাস স্থাপন করিয়াছিল।

বুন্দেলথণ্ডের রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, ইহারা অযোধ্যাধিপতি স্থাবংশীয় রাজা রামচন্দ্রের বংশোদ্ভব। তদ্-গ্রন্থে ইহাদের বংশতালিকা এইরূপ বর্ণিত আছে, —

রামচন্দ্রের পুত্র কুশ, তৎপুত্র হরিবন্ধ ( মহীপাল ), তৎস্থত উদিম, তৎস্থত অলম্যান, তৎপুত্র বিমলচাদ, বিমলের পুত্র ছত্র-শাল, ছত্রশালের পুত্র যোধপাল ও তৎপুত্র বিহঙ্গরাজ (বিহঙ্গেশ), ইহারা সাত জনেই অযোধ্যাপুরীতে থাকিয়া প্রজা-পালন করিয়াছিলেন।

বিহঙ্গের পুত্র কাশরাজ বারাণদী আদিয়া রাজপাট স্থাপন করেন; ইনিই প্রথমে কাশীশ্বর আখ্যা লাভ করিয়াছিলেন। কাশীয়াজের পুত্র গুহিলদেব, তৎপুত্র বিমলটাদ, তৎপুত্র গোপ-টাদ, তৎপুত্র গোবিন্দচক্র, তৎপুত্র বুহিনপাল, তুহিনের পুত্র বিদ্ধারাজ, তৎপুত্র লুনিক দেব, তৎপুত্র বিদ্ধারাজ, তৎপুত্র লুনিক দেব, তৎপুত্র বিদ্ধানের কাশীর সিংহাসনে প্রেবল প্রতাপের সহিত রাজ্যশাসন করেন। রাজা বীরভদ্রের চারিপুত্র ছিল, তন্মধ্যে কুমার পঞ্চমকেই তিনি অধিক ভাল-বাসিতেন। পিতার মৃত্যুর পর পঞ্চম রাজ্যাভিষিক্ত হইলে তাঁহার অপর ভাতুগণ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে রাজ্য হইতে বহিষ্ণত করিয়া দেন। মনের বৈরাগ্যে পঞ্চম বিদ্যাচলে আগ-

মন করিয়া বিদ্যাবাসিনীর আরাধনা করেন। তাঁহার তপে দেবী প্রসন্ন হইলেন না দেখিয়া তিনি আত্মোৎসর্গে মনস্থ করি-লেন। স্বীয় তরবারিদ্বারা মস্তকছেলনে উত্তত হইলে দেবী পঞ্চনের সমক্ষে স্বশরীরে আবিভূতা হইলেন এবং প্রীত্যন্তকরণে তাঁহাকে বলিলেন, বৎস! আমার বরে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন কর ও বহু রাজ্য জয় করিয়া একটী স্বদ্রব্যাপী জনপদ স্থাপনপূর্বক স্থথে জীবনধাত্রা নির্বাহ কর। বৎস! তুমি আমার সমক্ষে নিজ জীবন উৎসর্গে যে রক্তবিন্দু ত্যাগ করিয়াছিলে, তাহা হইতে তোমার অন্তর্মপ জাত এই পুত্র বিপদে ও যুদ্ধবিগ্রহে তোমার সহায় হইবে এবং তোমার এই বংশধরগণ বুলেলা নামে খ্যাত থাকিবে।

রাজা প্রত্যাবৃত্ত হইয়া পঞ্চম যশী কাশীশ্বর উপাধি গ্রহণপূর্বক রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন এবং নিজ পূত্র বীরসিংহের উপর অযোধ্যাপুরীর শাসনভার অর্পন করিয়া নিশ্চিম্ত
রহিলেন। রাজা বীরসিংহ নিজ ভুজবলে পূর্ব্বিদিম্বর্তী প্রদেশসমূহ জয় করিয়া আফগানরাজ সত্তর খাঁকে পরাজিত করেন।
পরে জয়প্রণোদিত হইয়া তিনি কালিঞ্জর তুর্গ অধিকারমানসে
দক্ষিণাভিমুখে অগ্রসর হন। কালিঞ্জর ও কাল্লি বিনা আয়াসেই
তাঁহার হস্তগত হয়। তৎপরে তিনি মহোনীতে ঘাইয়া রাজপাট স্থাপন করেন। তিনি স্বীয় বীরত্বের জয়্য লোহধার আখ্যা
লাভ করিয়াছিলেন।

তৎপুত্র রাজা বলবন্ত পিতার স্থায় রাজ্য পালন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র অর্জ্জুনপাল কৃটিহরা গড় অধিকার ও জেত্রপুরে রাজ্যস্থাপন করেন। অর্জ্জুনের পুত্র স্থিনপাল, তৎপুত্র সহজেক্ত, তৎপুত্র লুনিগদের, তৎপুত্র পৃথীরাজ, তৎস্ত্র রামচন্ত্র, তৎপুত্র তর্জ্জুনদের, তৎপুত্র মালিক হন এবং তৎপুত্র উর্চ্চাধিপতি খ্যাতনামা রুজ্প্রতাপ সিংহাসনে আসীন হইয়া পুত্রনির্ক্তিশেষে প্রজা পালন করিয়াছিলেন। তাহার ভর্তাদ, মধুকর (মধুকর শাহ), উনয়াদিত্য, কীর্ত্তি শাহ, ভগৎশাহ, উমাদাস, চক্রদাস, ঘনগ্রাম দাস, প্রয়াগ দাস, তরব দাস ও থণ্ডেরাও প্রভৃতি দ্বাদশ পুত্র দয়া, মায়া ও যুকাদি বিষয়ে পারদশী চিলেন।

রাজা রুদ্রপ্রতাপের জীবলীলা শেষ হইলে ভর্টাদ রাজা হন। তাঁহার পর মধুকরশাহ রাজসিংহাসন অধিকার করেন। অপর সকল প্রাতাই তাঁহার অধীনতা স্বীকার করে, কিন্তু উদয়াদিত্য নিজ ভুজবলে ও বুদ্ধিমতায় দলবল সংগ্রহ করিয়া মহোবা নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়াছিলেন। তৎপুত্র প্রোমান্টাদ বছ যুদ্ধে সৈয়দ ও আফগান সৈতকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার তিন পুত্রের মধ্যে বিখ্যাত বীর ভগবন্ত রাও মহোবার সিংহা-

<sup>(</sup>১) মার্জাপুরে প্রবাদ, গাহরবাড়বংশীয় জনৈক রাজপুত-পরিবার বিজ্ঞাচলের নিকট গোড় গ্রামে আসিয়া বাস করে। ঐ বংশের কোন পূর্বপূর্ষ পরারাজের অধীনে কর্ম করিতেন। অপুত্রক পরারাজের মৃত্যুর পর উক্ত গাহরবাড় রাজকর্মচারী তাহার হুর্গ অধিকার করেন, কিন্তু স্বয়ং পুত্রহান হওয়ায় তাহার ও এই ন্তন রাজপাট ভাল লাগে নাই। তিনি সংসারে উদাসীন হইয়৷ বিজ্ঞাচলের বিদ্যাবাসিনী দেবীর নিকট গমন করেন। তথায় দেবীর প্রসাদলাভার্থ তিনি স্বীয় মন্তক দান করিতে উদ্যুত হইলেন। তাহার শরীরত্ম রক্তবিন্দু হইতে একটা বালক উৎপন্ন হইল। বিন্দু (হিন্দী বুন্দ) হইতে জাত বলিয়াই সেই বালক বুন্দেলা বা বুঁদেলা নামে আ্যাত হন, তাহার বংশধরগণও বুন্দেল। নামে থাধাত হইলেন।

সনে, মানসিংহ শাহপুরে এবং কিন্নরসিংহ সিম্রোহে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। তগবস্তের পুত্র কুলনন্দন অতিশয় ধার্ম্মিক ছিলেন, তাহার থজারায়, চাঁদরায়, শোভনরায় ও চম্পৎরায় নামে চারি পুত্র ছিল। রাজা চম্পৎরায় মোগল সমাট্ শাহজহানের প্রভাব উপেক্ষা করিয়া রাজকর দিতে অস্বীকৃত হন। তদমুসারে সেনানী বকিখা তাঁহাকে শাসন করিতে আসেন। এই যুদ্ধে মোগল সৈক্ত পরাভূত হইয়া প্রত্যাবৃত্ত হইতে বাধ্য হয়।

রাজা চম্পৎরায়ের পাঁচপুত্র— সর্কাহন্, অঞ্পদরায়, রতনশাহ, ছত্রশাল ও গোপাল। এই কয় পুত্রের মধ্যে রাজা ছত্রশালই বুন্দেলা জাতির গৌরব বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ছিত্রশাল দেখ।]

রাজা ছত্রশালের যত্নে বহুশত বুন্দেলা-স্কার একত্র ইইয়া
মুসলমান-বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। ছত্রপুরে ছত্রশালের
মৃত্যু হয়। ঐ নগরে তাঁহার বিখ্যাত সমাধি-মন্দির অন্যাপি
বিদ্যমান আছে। হৃদয় শাহ, জগৎ রায়, পদ্মসিংহ ও ভর্ত্টাদ
প্রভৃতি চারিপুত্র তাঁহার প্রথমাপত্নীর গর্ভজাত, অপর রমণীতে
তাঁহার আরও ১০টী পুত্র হইয়াছিল।

রাজা ছত্রশাল মৃত্যু সময়ে নিজ সম্পত্তি হই ভাগে বিভক্ত করিয়া যান। হৃদয় সিংহ পরারাজ্য লাভ করেন এবং জগৎরায় জৈৎপুরের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। [ পরা শব্দে পরা-রাজবংশের বিবরণ উপ্টব্য।]

জৈৎপুর-রাজ্যে জগৎরায় অধিষ্ঠিত থাকিয়া রাজ্য শাসন করেন। তাঁহার রাজগ্বকালে মহম্মদ খাঁ বঙ্গদের আদেশ-মতে তৎসেনানী দলিল খাঁ সদলে অগ্রসর হন। নদপুরিয়া নামক স্থানে উভয় দলে ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে বুন্দেলা রাও রামসিংহকে নিহত দেখিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন, এমন সময়ে শক্রহন্তে আহত হইয়া জগৎরায় অশ্বপৃষ্ঠ হইতে নিপতিত হন। ছাউনী মধ্যে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তাঁহার পত্নী রাণী অমর-কুমারী স্বামীকে না দেখিয়া ভীত ও চমকিত হইলেন, পরে দৃঢ়চিত্ত হইয়া পুনরায় তিনি স্বামিদর্শন-প্রত্যাশায় রণভূমে উপস্থিত হইলেন। সমৈত্যে অগ্রসর হইয়া তিনি প্রথমে দলিলের শিবির আক্রমণ করেন। অতর্কিত অবস্থায় আক্রমণ করায় মুসলমানসেনানী আত্মরক্ষায় সমর্থ হইলেন না। যুদ্দে তিনি পরাস্ত হইলেন। জয়লাভের পর উল্লসিত সৈত্য-মণ্ডলী মশালের আলোকে রাজার ভূপতিত দেহ অরেষণ করিয়া বাহির করিল। শেষে শিবির মধ্যে আনিবার পর রাণীর যত্নে রাজা সংজ্ঞা লাভ করেন।

দলিল খাঁর মৃত্যু ও পরাতবে নিরুদ্যম না হইয়া মহম্মদ

পুনরায় বুনেলথণ্ড আক্রমণ করিলেন। এবার নির্পায় ভাবিয়া জগৎরায় পেশবা বাজীরাওর সাহায্য প্রার্থনা করেন। বাজীরাও তাঁহার কতকার্য্যের পারিতোষিক স্বরূপ বুনেল-খণ্ডের কএক প্রদেশ লাভ করিয়াছিলেন। এস্থান হইতে চৌথকর সংগ্রহপূর্বক তিনি মন্তানীনামী এক মুসলমান-বালিকাকে সঙ্গে লইয়া যান। এই রমণীর গতে সমশের বাহাহরের জন্ম হয়।

১৮১৫ সংবতে (১৭৫৮ খৃষ্টান্দে) জগৎরার মাউ নগরে দেইত্যাগ করেন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে জ্যেষ্ট পুত্র কীর্তিসিংহের মৃত্যু হইয়াছিল এবং কীর্ত্তির প্রার্থনাত্মসারে তিনি স্বীয় পৌত্র কীর্ত্তির পুত্র শুমানসিংহকে 'দেওয়ান সিরাই' পদে অভিষিক্ত করিয়া যান।

রাজা জগৎরায়ের মৃতদেহ লইয়া তৎপুত্র পাঁহাড়সিংহ জৈৎপুরে চলিয়া আইসেন। প্রথমে তিনি ঘোষণা করিলেন যে, রাজা মৃত্যুরোগে শায়িত হইয়াছেন, তাঁহার আর রোগমৃক্তির কোন উপায় নাই। ঐ শবদেহ গৃহমধ্যে রক্ষা করিয়া
তিনি নিজে সিংহাসনলাভের আশায় য়ড়য়য় করিতে লাগিলেন।
গুমান্সিংহের পরিবর্তে তাঁহাকেই সিংহাসনে অভিষিক্ত
করিবার জন্ম তিনি সেনাপতিদিগকে উৎকোচ প্রদান করিতে
লাগিলেন। কুমার কড়িসিংহ, সেনাপৎ ও বীরসিংহ দেব
প্রভৃতি তাঁহার পক্ষ হইয়া গুমানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে
শীক্ত হন।

পাহাড়সিংহের সিংহাসনাধিকার ও রাজা জগৎরামের মৃত্যুসংবাদ পাইয়া শুমানসিংহ দৃত পাঠাইয়া তাঁহার প্রাপ্ত জৈৎপুর সিংহাসন পাইবার জন্ম অন্পরোধ করিলেন, কিন্তু পাহাড়সিংহ এই বাক্যে কর্ণপাত না করিয়া বরং বলিয়া পাঠান যে, তাঁহার পিতার সিংহাসন-গ্রহণে তিনিই অধিকারী। পুত্র থাকিতে পোত্রের ইহাতে কোন অধিকার থাকিতে পারে না।

গুমানসিংহ ইহাতে ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া জৈতপুর রাজ্য ছারুল্ থার করিতে মানস করিলেন। ১৭৬১ খুষ্টান্দে কুন্দেলার সন্মুখে উভয় সৈত্যে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে গুমানসিংহ স্বীয় মিত্র নবাব নজফথানের সহিত পরাজিত হন। ১৭৬৫ খুষ্টান্দে মত্যুশব্যায় শায়িত হইয়া পাহাড়সিংহ গুমানকে বলিয়া পাঠাই-লেন, আমি ভবধাম পরিত্যাগ করিয়া যাইতেছি, তোমার ইচ্ছা থাকে, সসৈত্তে আসিয়া আমায় আক্রমণ কর। পাহাড়-সিংহ কুলপাহাড়ে থাকিয়া নিজ সম্পত্তি বিভাগ করিয়া দিতে-ছেন। ঐ স্থানে গুমান ও তাহার ল্রাভা খুমানসিংহ আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি গুমানকে বান্দা ও খুমানকে চর্থাড়িরা রাজপদ দান করিয়াছিলেন। ইহার পর বুন্দেলা-রাজগণের আর বিশেষ প্রতিপত্তির কথা শুনা যায় না। মহারাষ্ট্র অভ্যাদর-কালে তাঁহারা দামার্গ্র দহকারীরূপে যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপ্ত ছিলেন। হিল্পংখার বিদ্যোহ ও ইংরাজ-সমাগম এবং মহারাষ্ট্রযুদ্ধাদির বিষয় বুন্দেলথণ্ডে বিরত হইয়াল্ছ।

र्युक्त, निर्मामन। ज्ञीमि॰ উভয় সক সেট্। লিট্ বৃদ্ধতি-তে।
লোট বৃদ্ধতু-তাং। লুঙ্ অবৃধং, অবৃদ্ধীং, অবৃদ্ধি । বৃদ্ধ, বদ।
চুরাদি॰ উভ॰ সক সেট্ লট্ বৃদ্ধতি-তে। লোট্ বৃদ্ধতু-তাং।
লিট্ বৃদ্ধাঞ্কার, চকো। লুঙ্ অবৃবৃদ্ধৎ-ত।

স্বুবুধান (গুং) > আঁচার্য্য। ২ দেব। ৩ পণ্ডিত। (সংক্রি° উণাদির্°)
শদ্ধিক্রাবাণং বুর্ধানো অগ্নিস্কক্রব উষসং" ( ঋক্ ৭।৪৪।৩)

বুবুর (স্ত্রী) উদক, জল। (নিঘণ্টুপ্র°) ইহার পাঠান্তর বর্র।
বুজুক্রা (স্ত্রী) ভোক্তুমিছো ভুজ-ইচ্ছার্থে সন্, বুভুক্ষ ধাতু (আঃ
প্রত্যাধ। পা অত্যতং ) ইতি অন্তত্তীপ্। ১ কুধা।
"অতীব বাতন্তিমিরং বুভুক্ষা চান্তি নিত্যশং।

ভয়নি ট মহাস্তাত্র উত্তো হৃঃথতরং বনম্।"(রামায়ণ ২।২৮।২৮)
য়ুভুক্তিত (ত্রি) বুভুক্ষা ভোজনেজ্যা সঞ্জাতাহস্তা (তদশ্
সংজাতং তারকাদিভা ইতচ্। পা ৫।২।৩৬) ক্ষিত, যাহার
ক্ষা হইয়াছে।

"অজীগর্তঃ স্থাতং হস্তম্পাসপঁদ্ ভুক্ষিতঃ।

ম চালিগ্যত পাপেন ক্ৎপ্রতীকারমাচরন্ ॥" (মর্ম ১০।১০৫)

মুভুস্কু (ত্রি) ভোক্ত মিছেঃ ভুজ-সন্-উ। ভোগন করিতে ইচ্ছুক।

মুভুষ্ব (ত্রি) বিভর্ত মিছেঃ সন্-উ। ভরণ করিতে ইচ্ছুক।

মুভুষ্ব (ত্রি) বুভ্ষ-কন্। হইতে ইচ্ছুক।

মুভুষ্ব (ত্রী) ভবিতুমিছা ভু-সন্, অ, টাপ্। হইতে ইচ্ছা।

মুভুষ্ব (ত্রি) ভূ-সন্ উ। হইতে ইচ্ছুক।

মুকুক্ব (ত্রারবী) ১ চন্দ্র-বাটিকা। ২ হর্গপ্রাসাদশেখর।

বুরুত্, (বঞ্ছ) দাক্ষিণাত্যবাসী অন্তাজ জাতিভেদ। বাঁশের ঝুড়ি প্রস্তৃতি প্রস্তুত করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহাদের উৎপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ শুনা যায়, ইহারা পূর্বের মরাঠা ছিল, জ্যৈষ্ঠ পূর্ণিমায় পার্বেতী দেবীর বটর্ক্ষপূজার জন্ম ইহারা ফলপূজ্পবহনোপযোগী ঝারি নির্দ্ধাণ করিয়া দেওয়ায় জাতিচ্যুত হয়।

ইহাদের মধ্যে জাট, কাণাড়ি, লিঙ্গায়ৎ, মরাঠা, পর্বারি ও তৈলক প্রভৃতি শ্রেণীবিভাগ আছে। কেহ অপর কাহারও সহিতি আদান প্রদান করে না বা একত্র বসিয়া থায় না। ইহারা গ্রাদি গালিত জন্ত পুষিয়া থাকে। সাধারণেই মদ্য ও মাংসপ্রিয়, পূজানি পর্বেই ইহারা উপবাস ও নিরামিষ ভোজন করে। ইহাদের বেশ ভূষাও কতকাংশে মরাঠাদিগের নায়ি। বাঁশের ঝুড়ি, চুবড়ি, দশ্মী, ঝাফ্রি, মাত্র, পাথা প্রভৃতি বিক্রয় করিয়া ইহারা জীবিকার্জন করিয়া থাকে।

মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাস্য দেবতা। এত দ্বির ইহারা ভৈরবা, থড়োবা, রুষ্ণ, মাক্ষতি ও রামের পূজাও করিয়া থাকে। ব্রাহ্মণ ও জন্মাদিগের প্রতি ইহাদের অচলা ভক্তি। বিবাহ ও প্রাদ্ধানোটে ইহার। ব্রাহ্মণগণকৈ পৌরোহিত্যে আহ্বান করিয়া থাকে।

জাত বলিকের পঞ্চম দিবলৈ ইহারা ষষ্ঠা দেবীর পূজা করে। রমণীগণ গীতামোদে রাত্রিজাগরণপূর্বক অতিবাহিত করিয়া থাকে, দাদশদিনের গর জাতাশোট যায়, তথন গোবর জল দিয়া সমস্ত বাটিই ধোত করা হইয়া থাকে। তিনমাসের পর হইতে ছই বৎসরের মধ্যে বালকের চূড়াকরণ ইয়। ইহাদের বিবাহপ্রথা ঠিক মরাঠাদিগের মত। মৃত্যুর পর ইহারা শবদেহ দাহ বা কবরন্থ করে। তৃতীয় দিনে কাধকটিাদিগের ভোজ হয় এবং দশম দিনে প্রেতোদেশে পিগুদান ইইয়া থাকে। অয়োদশদিনে জ্ঞাতিকুটুমের ভোজ হয়। ইহাদের মধ্যে বিধবা বিবাহ ও বছবিবাহ প্রচলিত আছে।

বুরুল ( দেশজ ) র্জাস্টের প্রথমপর্কা, একইঞ্চ পরিমাণ।
বুর্দির, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়ার রাজ্যের অন্তর্গত একটী মগর।
বুর্হান্ নিজামশাহ ১ম, নিজামশাহী বংশের জনৈক রাজা
(১৫০৮-১৫৫৩ খঃ) আক্ষদ নগরে তাঁহার রাজধানী ছিল।

[ निकामभाशी (मथ। ]

বুর্হান্ নিজাম শাহ ২য়, নিজামশাহী বংশের পম রাজা
( ১৫৯০-১৫৯৪ খৃঃ জঃ।) ইনি বুর্হানাবাদ নামে একটী নগর
প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। [নিজামশাহী দেখ।]

বুর্হান্ ইমাদ শাহ, ইমাদশাহী বংশের ৪র্থ রাজা (১৫৬০- ৯ ১৫৬৪ খঃ অঃ)। ইনি ওফজুলখার নিকট পরাজিত ও বন্দী ইন। তাঁহার রাজ্যচ্যুতির পর ওফজুল কিছুদিনের জন্ম রাজ্য শাসন করেন।

বুহি।ন্পুর, মধ্যপ্রদেশের নিমার জেলার একটা উপবিভাগ। ভূ-পরিমাণ ১১৩৮ বর্গমাইল।

ই উক্ত জেলার একটা নগর। তার্প্তিনদীর উত্তরকূলে অবস্থিত। অকা° ২১° ১৮ ৩৩ ছিঃ এবং ক্রাফি° ৭৬° ১৬ ২৬ পূঃ। ১৪০০ খুষ্টাব্দে থান্দেশের ফরুথিবিংশীর রাজা নসির খাঁ এই নগর দোলতাবাদের বিখ্যাত মুসলমনি শেথ বুর্হান্ উদ্দীনের নামে স্থাপন করিয়া ধান। দাফিণাত্যের অন্তান্ত মুসলমনিরাজগণ বুর্হানপূর নগর পূনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুঠন করিলেও ফরুথি-বংশের ১১শ জন রাজা এথানে রাজত করিয়াছিলেন। ১৬০০ খুষ্টাব্দে সম্রাট্ অকবর শহি এই নগর স্বীয় শাসনভুক্ত করিয়া লন।

বাদশা কিলার ছইটা চূড়া ব্যতীত প্রাচীন ফরুথি-রাজগণের আর কোন কীর্ত্তি দেখা যায় না। উক্ত বংশের ঘাদশ রাজা আলি খাঁ এখানে জুমা মস্জিদ্ প্রভৃতি কতকগুলি স্থলর অট্টালিকা নির্মাণ করিয়া যান। অকবর ও তাঁহার বংশধর-গণের উদ্যমে এই নগর সৌধমালায় ভূষিত হইয়াছিল। ১৬৩৫ খুটাল পর্যান্ত দিল্লীর অধীনস্থ রাজপুরুষগণ এখানে থাকিয়া রাজকার্য্য সমাধা করিতেন; পরে তথা হইতে অরঙ্গাবাদে রাজধানী স্থানান্তরিত হইয়াছিল। তৎপরবর্ত্ত্বী সময় হইতে রুহানপুর থালেশ স্থবার প্রধান নগররপ্রে পরিণত হয়।

২৬১৪ খুষ্ঠাকে ইংরাজদূত সর টমাস রো বুর্হান্পুরে আসিয়া এথানকার অবস্থা বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। উহার ৪৪ বংসর পরে, টাবার্নিয়ার এই নগরের বিশেষ সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়াছেন। মোগল-প্রভাবের সময় এই নগর হইতে নানা দ্রব্য পারস্য, তুরুষ্ক, মাস্কোভিয়া, পোলও, আরব ও ইজিপ্ত প্রভৃতি প্রদেশে প্রেরিত হইত।

সমাট্ অরঙ্গজেবের রাজস্বকালে বুর্হানপুর দাক্ষিণাত্যযুদ্ধের কেন্দ্রন্থল হইয়াছিল। ১৬৮৫ খুষ্টান্দে উক্ত অরঙ্গজেব
সদলে বুর্হানপুর পরিত্যাগ করিবার অব্যবহিত পরেই মহারাষ্ট্রগণ
নগর লুঠন করে। উহার ৩৪ বৎসর পরে মরাঠাগণ উপর্যাপরি
যুদ্ধের পর এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইয়া
ছিলেন। ১৭২০ খুষ্টান্দে আসফ্জা নিজাম উল্মুলক্ দাক্ষিণাত্য
জয় করিয়া এই নগরে রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭৪৮ খুষ্টান্দে

১৭৩১ খুইান্দে এই নগরের চারিধারে প্রাচীর ও বুরুজ এবং ১টী সিংহরার স্থাপিত হয়। ১৭৬০ খুইান্দে উদয়গিরির যুদ্ধের পর নিজাম বুর্হানপুর রাজ্য পেশবার করে সমর্পণ করেন। ইহার ১৮ বৎসর পরে সিদিয়ারাজ ঐ সম্পত্তি প্রাপ্ত হন। ১৮০৩ খুইান্দে সেনাপতি ওয়েলেদ্লী এই নগর অধিকার করেন, কিন্তু ১৮৬০ খুইান্দ হইতেই উহা সম্যক্রপে ইংরাজশাসনাধীন হয়। ১৮৪৯ খুইান্দে এই নগর মধ্যে ইয়াছিল। বর্তুমান অটালিকার মধ্যে অকবর শাহের লালকিলা ও অরঙ্গজেরের জমা মদ্জিদই প্রধান। টাবার্ণিয়ারের সময় হইতে বর্তুমানকাল পর্যান্ত এখানে রেশম মদ্লিন প্রভৃতি বয়্রের বিপ্তর কারবার আছে।

বুর্হা নাবাদ, দাক্ষিণাত্যের আন্ধানান জেলার অন্তর্গত একটা নগর। মোগল-দেনানী শাহবাজ খাঁ এই নগর লুঠন ও বিদ্ধন্ত করিয়া যান।

বুর্হেলা, রাজপুত জাতির একটা শাখা। ইহারা রঘুবংশী ও

রাঈ সম্প্রদায়ের কন্সা গ্রহণ করে এবং আমেঠিয়াদিগকে স্পাপনা-পন কন্সা সম্প্রদান করিয়া থাকে।

বুর্মা (পারসী) কাষ্ঠছেদকরণের অস্ত্রবিশেষ, তুরপুন্।
বুল, মজ্জন। চুরাদি উভয় অক' সেট্। বোলয়তি-তে। লোট্
বোলয়তু-তাং। লুঙ্ অব্বুলং-ত।

বুলনদসহর, উ: প: প্রদেশে মিরাটবিভাগে অবস্থিত একটা জেলা। ছোটলাটের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ প্রায় ১৯১৫ বর্গমাইল। ইহার উত্তরে মিরাট জেলা, পশ্চিমে যমুনা নদী, দক্ষিণে আলীগড় ও পুর্বের্ব গঙ্গা নদী।

গঙ্গা, ও যমুনা নদীর অন্তর্কেদী মধ্যে অবস্থিত থাকার এই স্থান সমধিক উর্কারা এবং শত্যাদিতে পরিপূর্ণ। সমগ্র জেলাটী অধিত্যকার আয় সমুদ্র পৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৬৫০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু উভয় নদীর অববাহিকাদেশে উহা একবারে সোপানকারে নিম্ন হইয়া নদীর সমতলকূলে পরিণত হইয়াছে। উক্ত নদীদম ব্যতীত কালীনদী (কালিন্দী), হিন্দন, করোন, পট্বাই ও ছোইয়া নামক ক্একটী ক্ষুদ্র স্বোত্সিনী এই জেলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত।

স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় য়ে, অতি প্রাচীনকালে এই স্থান পাপ্তবরাজধানী হস্তিনাপুরের অধিকারে ছিল। উক্ত নগর গল্পা-বিধাত হইবার পর জনৈক শাসনকর্তা আহর নগরে থাকিয়া এথানকার রাজকার্যা নির্বাহ করিতেন। শিলালিপি হইতে আমরা জানিতে পারি য়ে, এক সময়ে এথানে গৌড়-রাক্ষণগণের বসতি ছিল এবং গুপ্তরাজগণ এখানে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। ১০১৮ খুষ্টাব্দে যথন গল্পনীপতি মাক্ষাদ বরণ (বুলন্দসহরের চলিত নাম) নগরে আসিয়া উপস্থিত হন, তথন হরদত্ত নামে জনৈক হিন্দুরাজা এখানে রাজত্ব করিতেছিলেন। মুসলমান ঐতিহাসিকগণ লিখিয়া গিয়াছেন য়ে, এই ছর্দ্ধর্য মুসলমানরাজের তাড়নায় ভীত হইয়া হিন্দুনরপতি সদলে ইস্লামধর্ম গ্রহণ করিয়া নিস্কৃতি লাভ করেন। ঐ সময় হইতে এই অস্তর্বেদী মধ্যে নানা বর্ণের লোক আসিয়া বসতি করে। এখনও সেই সকল জাতি ঐ জেলার কোন কোন স্থান অবিকার করিয়া রহিয়াছে।

১১৯০ খৃষ্টান্দে কুতবউদ্দীন বরণ অভিমুখে অগ্রসর হইলে, তথাকার অধিপতি দোরবংশীয় রাজা চক্রসেন সমৈতে উপস্থিত থাকিয়া বিপক্ষের প্রতিকুলতাচরণ করিয়াছিলেন। অবশেষে তদাত্মীয় জয়পালের ষড়যন্তে মুসলমানরাজ উক্ত নগর অধিকার করিতে সমর্থ হন। জয়পাল ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর মুসলমান অন্থগ্রহে উক্ত নগরের চৌধুরীপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহার বংশধরগণ অত্যাপি ঐ জেলার কতক সম্পত্তি ভোগ দথল করিতেছে।

পৃষীর ১৪শ শতাক হইতে এখানে রাজপুত জাতির সমাগম হয়। ঐ রাজপুতগণ এখানকার পূর্ব্বতন অধিবাসীদিগকে বিতাড়িত করিয়া তাহাদের প্রামাদি অধিকার করে। তৎপরে মোগল আক্রমণ সময়ে এই প্রদেশের ত্রবস্থা আরও বর্দ্ধিত ছইরাছিল। সমাট্ট অকবরের স্ববন্দাবস্তে এখানে শাস্তি বিরাজিত হইরাছিল। কিন্তু অরঙ্গজেব এখানকার ইস্লাম ধর্মাবলম্বী হিন্দু জ্বাধিবাসীর উপর অত্যাচারের পরাকান্ঠা দেখাইতে ছাড়েন নাই। রাহাত্রর শাহের রাজ্যারোহণ (১৭০৭ খুটাক্ষ) হইতে মোগল-ক্ষক্তির অধঃপতন আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে গুজর ও জাটসন্দারগণ বিদ্রোহী হইয়া স্বতন্ত্র ক্ষুদ্রবাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিল।

খুষ্ঠীয় ১৮শ শতাবে কোইল-নগরে এথানকার রাজপাট প্রতিষ্ঠিত থাকে। মহারাষ্ট্রশাসনকর্তারা কোইলে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। বরণনগর তৎকালে কোইলের ক্ষঞ্চীন ছিল। ১৮০৩ খুষ্টাব্দে ইংরাজসৈগ্য কোইল ও আলীগড় ছুর্গ অধিকার করে। ১৮২৩ খুষ্টাব্দে আলীগড় ও মিরাটের কতকাংশ লইয়া বুলন্দমহর একটা স্বতম্ব জেলারপে পরিগণিত হয়। তৎপরবর্ত্তী সুমন্ন হইতে ১৮৫৭ খুষ্টাব্দের সিপাহী বিজ্ঞোহ

সিপাহীবিদ্রোহের সময় গুজরগণ, ১ম সংখ্যক পদাতিক দেনাদল, মালাগড়ের শাসনকর্তা বালিদাদ খাঁ ও ইস্লাম ধর্মারলম্বী রাজপুতগণ ইংরাজবিপক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ করে।

[ দিপাহীবিদ্রোহ দেখ। ]

পূর্জা, বুলন্দসহর বা বরণ, সিকন্দরাবাদ, শীকারপুর, জাহাঙ্গীরাবাদ, অমুণসহর, দিবাই, সিয়ানা, জেবার, গালাওটী, অরঙ্গাবাদ ও ধনক্উর প্রভৃতি এই জেলার প্রধান নগর।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। কালীনদীর পশ্চিনে অবস্থিত। অক্ষা ২৮°১৪′১১″ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৭°৫৪′ ১৫″ পূঃ। এখানে ইষ্ট ইন্ডিয়া রেলপথের একটী ষ্টেসন আছে। এই নগর সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ৭৪১ ফিট্ উচ্চ। ইহার প্রাচীনাংশ একটী গণ্ডশৈলের শিখরদেশে স্থাপিত এবং নিকটবর্ত্তী সমতল ক্ষেত্রের উপর নৃতন নগর নিশ্বিত হইয়াছে।

প্রাদিদ্ধ মাকিদনবীর মহাত্মা আলেকসান্দারের ও উত্তর ভারতের হিন্দ্বাহ্লিক রাজগণের নামান্ধিত মূদ্রা অত্যাপি বরণ নগরের নানা স্থানে পাওয়া গিয়া থাকে। যবন ও বাহ্লিক রাজগণের অধিকারে যে তদ্দেশীয় লোকের এই স্থানে সমাগম হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। দোরবংশীয় রাজা হরদত্ত ইদ্লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়া ও নানা উপঢৌকন পাঠাইয়া গজনীপতি মান্ধাদকে সম্ভষ্ট করিয়াছিলেন। এথানকার শেষ হিন্দ্নরপতি রাজা চক্সসেন মহম্মদ ঘোরির যুদ্ধে জীবন দান

করেন। ঐ যুদ্ধে মুসলমানসেনানী খাজা লাল-বরণীর মৃত্যু হইয়াছিল। এখনও তাহার কবরসন্নিহিত স্থান তাঁহার নামেই ঘোষিত হইয়া থাকে।

প্রাচীন হিন্দুপ্রাধান্তের নিদর্শন স্বরূপ এখানে অপর কোন
অট্টালিকা বা দেবমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয় না। তবে
নিকটবর্ত্তী স্থানের মৃত্তিকা খনন করিলে ইতন্ততঃ খোদিত স্তম্ভ বা অট্টালিকাদির খণ্ডিত অংশসমূহ লক্ষিত হইয়া থাকে।
ঐ গুলির গঠনকার্য্য দেখিলে নিশ্চয়ই প্রাচীন হিন্দুগঠন বলিয়া মনে হয়। প্রাচীন ভগ্গ অট্টালিকাদির মধ্যে সম্রাট্ অকবর শাহের প্রধান সেনানী বহলোল খাঁর সমাধিমন্দিরই সর্ব্বপ্রাচীন। এতন্তিয় প্রাচীন-নগরের মধ্যস্থলে জমা মস্জিদ্ দেখিতে পাওয়া বায়। ইংরাজাধিকারে এখানকার বিশেষ কোন শ্রীর্দ্ধি সাধিত হয় নাই।

বুলান (দেশজ) হস্তাবমর্যণ, হাতবুলান। বুলি (জী) বুল-ইন্-কিচ্চ। ১ ভগ, স্ত্রীচিছ। (হেম)

(দেশজা) ২ বাক্যা। (ইংরাজী) ৩ কার্চ্চে খোদাই করিবার যন্ত্রবিশেষ (Burine)।

বুলকুক্ড়। ( দেশজ) গুলভেদ।

বুলদানা, পশ্চিম বেরার বিভাগের একটা জেলা। ভূপরিমাণ ২৮০৪ বর্গ মাইল। চিথলি, মালকাপুর ও মেহকর নামক তিনটী তালুকে এই জেলা বিভক্ত।

এই জেলা বেরার বালাঘাট পর্বতের অধিত্যকাদেশে স্থাপিত। উহার উপত্যকাভূমিসমূহে পবিত্রসলিলা বহু শাখানদী প্রবাহিত থাকার ঐ সকল স্থান বসবাদের ও ক্রমিকার্য্যের উপযোগী হইরাছে। বেণগঙ্গা, নলগঙ্গা, বিশ্বগঙ্গা, ঘন, পূর্ণা ও কাটাপূর্ণা প্রভৃতি এখানকার প্রধান নদী। জেলার দক্ষিণভাগে লোনার নামক হুদ অবস্থিত দ উহার তীরভূমে উৎকৃষ্ট কারুকার্য্যুক্ত একটী প্রাচীন হিন্দুমন্দির স্থাপিত আছে। হিন্দুমাত্রেরই নিকট উহা পবিত্র বলিয়া গণ্য।

দেউলঘাট নামক স্থানে বেণগঙ্গাতীরে, মেহকরে, সিন্ধথের ও পিম্পল গাঁও নামক স্থানে হেমাড়পন্থীনিগের প্রাচীন মন্দিরসমূহ দেখিতে পাওয়া যায়। যথন পূর্ণার উপত্যকাভূমি মুসলমানের হস্তগত হয়, তৎকালে জৈন রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১২৯৪ খুষ্টাব্দে দিল্লীর শাসনকর্তা আলাউদ্দীন এ প্রদেশ আক্রমণ করেন এবং ইলিচপুর প্রভৃতি স্থানে মুসলমানাধিকার প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ক্রমে তাঁহার বংশধরগণের যত্ত্বে দক্ষিণদিগ্বর্তী ভূতাগসমূহ মুসলমানের শাসনভূক্ত হয়। ১৩১৮ খুষ্টাব্দে সমগ্র বেরার প্রদেশ মুসলমানের শাসনভ্বত হয়। ১৩১৮ খুষ্টাব্দে সমগ্র বেরার প্রদেশ

বান্ধণীর পুত্র আলাউদ্দীন রোহন-থের নামক স্থানে থানেশ ও গুজরাতরাজনৈভকে পরাভত করেন। বান্ধণীরাজবংশের পর ইমাদশাহী রাজগণ এখানে আধিপত্য বিস্তার করেন। তৎপরে আক্রানগর রাজবংশের অভ্যাদয় হয়। ১৫৯৬ খুষ্টাবেদ চাঁদ-বিবি বেরার রাজ্য সমাট অকবরশাহের হত্তে সমর্পণ করেন। সমাটপুত্র মুরাদ ও দানিয়াল যথাক্রমে এথানকার রাজপ্রতিনিধি नियुक्त थार्कन। ১৬०৫ थृष्टारम ज्यक्तरतत प्रृत्नात भत जाति-দিনীর দর্দার মালিক অম্বর বেরার অধিকার করিয়া ১৬২৮ খুষ্টান্দ পর্যান্ত শাসন করেন। তৎপরে সিদ্ধথেরের দেশমুখ লাকজী যাদবরাওর সাহায্যে সমাট শাহজহান এই রাজ্য পুনরুদ্ধার করেন। উক্ত যাদবরাও মালিক অম্বরের ১০ হাজার অখারোহীর সেনানায়ক ছিলেন। তিনিই শাহজাহানের পক্ষ হইয়া স্বীয় পূর্বসামীর অদৃষ্টাকাশ ঘনাদ্ধকারে সমাচ্ছয় করিয়াছেন। এই লাকজী যাদবের এক বীরপ্রস্থ ক্লা মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর মাতা। অরঙ্গজেবের রাজত্ব সময়ে ১ ৬৭১ খুষ্টাব্দে শিবাজীদেনানী প্রতাপরাও এস্থান হইতে চৌথ সংগ্রহ করেন। তৎপরে ১৭১৭ খুষ্টাব্দে সমাট্র ফরুথশিররের সময়ে মহারাষ্ট্রগণ এস্থান হইতে চৌথ ও সরদেশমুখী কর-সংগ্রহের সনন্দ প্রাপ্ত হন। ১৭২৪ খুষ্টান্দে চিন্ খীলিচ খান্ ( निकाम छेन्मून्क् ) अथत- (थमनात ( ফতেখেদ্লা ) निकटि মোগলসৈত্তকে পরাভূত করেন। কিন্তু তিনি মহারাষ্ট্রদিগকে কর সংগ্রহ হইতে নিরারণ করিতে পারেন নাই। ১৭৬০ খুষ্টাব্দে মেহকর পেশবার হত্তে সমর্পিত হয়। ১৭৬৯ খুষ্টাব্দে নিজামও পুণারাজের অধীনতা স্বীকার করেন। ইংরাজ যুদ্ধে মহারাষ্ট্র পরাভবের পর ১৮০৪ খুষ্টাব্দের নিজাম ইংরাজান্তগ্রহে সমগ্র বেরার রাজ্য প্রাপ্ত হন। ১৮১৩ খুষ্টান্দে মহারাষ্ট্রদল পুন-রায় ফতেথেদ্লা অধিকার করেন। পেকারি যুদ্ধের অবসানে ১৮২২ খৃষ্টাব্দের সন্ধি অনুসারে এই প্রদেশ সম্পূর্ণরূপে নিজামের হস্তগত হয়। তৎপরে মহারাষ্ট্রগণ আর মন্তকোত্তলন করে নাই। কিন্তু স্থানীয় জমিদার, তালুকদার, রাজপুত ও মুদলমানগণের উপদ্রবে রাজ্য মধ্যে বিশেষ উচ্ছ ঋলতা উপস্থিত হয়। এই বিপ্লবের ফলে ১৮৪৯ খৃষ্ট্রাবেদ মালকাপুর লুঞ্ভিত হইরাছিল / ১৮৫১ খুষ্টাব্দে যাদববংশীয়গণের অধিনায়কতায় শেষ পেশবা কাজীরাওর আরব সৈন্ত নিজাম সৈতাগণকে পরাভূত করে। এই কার্য্যে অসম্ভষ্ট হইয়া ইংরাজগণ বাজীরাওর পুর্ব্ব সম্পত্তি কাড়িয়া লয়েন এবং তাঁহাকে বিঠুরনগরে নজরবন্দী করিয়া রাথেকা

দেউলগাঁও-রাজ, মালকাপুর, নন্দুরা, চিথ্নি, ধোনেগাঁও, বুল্-দ্বানা, দেউলঘাট, মেহকর ও ফতেথেদ্লা এখানকার প্রসিদ্ধ নগর। যুল্বুল্ (পারসী) ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। [বুলবুলী দেখ। ]
বুল্বুল্ বোস্তা, ইহাকে ইংরাজী ভাষায় নাইট্ইকেল
(Nightingale বা Pellorreum rufeceps) ও পারসীতে

'বুলবুল্বোস্তা" বা "বুল্বল্হাজার দাস্তান" বলে। অনেকেই
বোধ করি এই স্থবিখ্যাত গায়ক পক্ষীকে দেখিয়াছেন।
ইহার সৌন্দর্য্য অতি সামান্ত; কিন্তু ইহার ক্ষর এত ক্লেলিত যে, যে কোন ব্যক্তি এককার এই পক্ষীর গান নিবিষ্টচিত্তে শ্রবণ করিয়াছেন, তিনিই মৃক্তক্ষে ইহাকে গায়কবিহর্গকুলের শ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকার করিতে ও ইহার এই চিত্তোন্দাদক স্থরের ভূয়নী প্রশংসা করিতে কুন্তিত হন নাই। এই পাথী সচরাচর ১০০ একশত হইতে ১৫০ দেভ্শত টাকা ম্লো বিক্রের হইয়া থাকে।

প্রাণীতভ্জেরা বলেন যে, বুল্বুল্বোন্তার গানোপ্যোগী শির ও মাংসপেশী সমুদার অত্যন্ত সবল; অন্ত গায়ক পক্ষীদিগের উহা তত পরিপুষ্ট হইতে দেখা যার না। এই নিমিত্ত ইহাদের শ্বর অত্যন্ত উচ্চ এবং ইহারা অনেকক্ষণ পর্যান্ত বিবিধশ্বরে গান্ করিতে সমর্থ।

ছই-প্রকার বুল্বুল্বোস্তা দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে এক শ্রেণীর পাথীগুলি সমতল ক্ষেত্রের অরণ্য মধ্যে বাস করে। ইহাদের শরীরের দীর্ঘতার পরিমাণ প্রায় পাঁচ ইঞ্চি; এই দৈর্ঘ্যের আবার সাদ্ধি হুই ইঞ্চি পুচছ; চঞ্চু এক ইঞ্চির কিঞ্চিৎ ন্যুন। চঞ্ সুন্মাগ্র ও অবক্র। চঞ্র ও মুখের অভ্যন্তরভাগ পীতবর্ণবিশিষ্ট ৷ ইহাদের পৃষ্ঠাদি উপরি-ভাগের বর্ণ প্রায় নজ্ঞের স্থায়, তলভাগ ঈষৎ খেতাভ ও পদদ্ ঈষদ্রক্তমিশ্রিত শুভ্রবর্ণ। অপর শ্রেণীর পক্ষীগুলি পর্বতোপরি বাস করে এবং কখন কখন পর্বত নিমভাগস্থ অরণ্যাদিতেও দেখিতে পাওয়া যায়। অপার্বত্য শ্রেণীর পক্ষীগুলি অপেকা এই শ্রেণীর পাখীগুলির দেছের পরিমাণ প্রায় তুই ইঞ্চি অধিক এবং কর্ণপ্ত কিঞ্চিৎ গাঢ় হয় । প্রথম শ্রেণীর পক্ষী অপেকা দ্বিতীয় শ্রেণীর পক্ষীদিগের কণ্ঠধ্বনি অনেক পরিমাণে উচ্চ 🛊 বিশেষতঃ দ্বিতীয় শ্রেণীর বুলবুলবোন্ডারাই রজনী-গায়ক বলিয়া বিখ্যাত। বুল্বুল্বোন্তা প্রোচাবস্থাতেই অধিক পরিমাণে গান করিয়া থাকে।

বুল্বুল্বোস্তার পুংপক্ষীরাই গানকারী; এই পক্ষিগশ বালদাবস্থায় প্রায় হুই তিন মাদকাল গান করে এবং দলবন্ধ হইয়া তিন চারিমাদ একস্থানে অবস্থান করে। ঐ সময়ের মধ্যে তাহারা প্রায় হুইবার অগুপ্রসব, শাবকোৎপাদন ও তাহাদের প্রতিপালন করিয়া থাকে। শাবকাবস্থাতেই ইহাদিগের পূর্ণ ব্রী প্রভেদ বিশেষরূপ প্রকাশ পায়। যে সকল শাবকের বক্ষের ও

ডানার পকাগ্র সম্দায় ঈষৎ পীতবর্ণবিশিষ্ট ও গলদেশের বর্ণ থেত হয়, তাহারা পুং; আর যে সকল শাবকের গলদেশ থেতাভ এবং পালফাগ্র সকল পীত মহে, তাহারা স্ত্রী।

এই পক্ষী সমমগুলবাসী; ইউরোপ ও এসিয়া খণ্ডদ্বের অনেকাংশেই এবং আফ্রিকাখণ্ডে কেবল নীলনদের তীরবর্তী দেশ সকলে এই পক্ষী পাওয়া যায়। ইহারা এক একবারে পাঁচ বা ছয়টী করিয়া হরিতাভ কপিশীবর্ণের ছোট ছোট অগুপ্রসব করে এবং পনের দিবস ক্রমাগত তহুপরি উপবেশন করিয়া (তা দিয়া) তাহা ফুটাইয়া থাকে। বুল্বুল্বোস্তা প্রায়ই মৃত্তিকা হইতে অর উচ্চে এবং কথন কথন বা দীর্ঘ তৃণাবুত মৃত্তিকায় নীড় নির্দ্মাণ করিয়া শাবকোৎপাদন করে। ইহাদিগকে শাবকাবস্থাতেই আনিয়া প্রতিপালন করা কর্তব্য। তাহা হইলে ইহারা পালকের অত্যন্ত বশীভূত হয় এবং প্রোচাবস্থায় নির্দ্মিটিতে গান করিয়া থাকে। ইহারা পালকের এরপ বশীভূত হয় এবং তাহাকে এত ভালবাসে যে, কথন কথন তাহার বিরহে জীবন পর্যান্ত বিসর্জন করিয়া থাকে। এই পক্ষিগণ অধিকাংশই কীট ও পতঙ্গভোজী; ইহারা বছা ফলাদিও থাইয়া থাকে।

সুরোপের কোন কোন প্রদেশে বুল্বুল্বোন্তা ধরিবার বিশেষ নিয়ম আছে। তথায় যদি কেহ প্রোচাবস্থার পাথী ধরে, তবে তাহাকে রাজঘারে দগুনীয় হইতে হয়। সেথানে বুল্বুলুঃ বোন্তার শাবক ধরিয়া বিক্রয়াদি করাই সাধারণ বিধি।

পোষাপাথীর পিঞ্জরেই বাস। এই অবস্থায় কেছ জোড়া জোড়া এবং কেহ বা এক একটী পাখী এক একটী পিঞ্জর মধ্যে রক্ষা করিয়া থাকেন। পিঞ্জরটী দীর্ঘে ১২ হইতে ১৮ ইঞ্চি ও প্রস্তে ৬ হইতে ১২ ইঞ্চি এবং উচ্চে একফুট পর্য্যস্ত হইলেই প্রাচুর হয়। বেষ্টিন (Mr. Bastin ) সাহেব বলেন, ঐ পিঞ্জরটী হরিৎবর্ণে রঞ্জিত ও উপরিভাগ (ছাদ) একখণ্ড হরিদ্বর্ণ বসনে মণ্ডিত করা উচিত। যদি কেহ এই মতের পক্ষপাতী হইয়া বুল্বুল্বোস্তার পিঞ্জর হরিংবর্ণে রঞ্জিত করেন, তাহা হইলে পাখীকে পিঞ্জর মধ্যে প্রবেশ করাইবার পর্কো তিনি পিঞ্জরটী উত্তমরূপে শুষ্ক ও তুর্গন্ধশূত করিয়া লইবেন। পিঞ্জর মধ্যে তিনটী ডাঁড় প্রস্তুত করিয়া দিবেন, উহার ছইটী পিঞ্জরের তলার নিকট ও অপরটী তাহা হইতে কিছু উপরে রাথিবেন। পক্ষীগণের কোমল পদ নিরাপদ রাখিবার জন্ম উক্ত ডাঁড়ত্রয়ও হরিদ্বর্ণ বসনে (মকমল প্রভৃতিদারা ) মণ্ডিত করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। পিঞ্জর মধ্যে একটা জলপাত্র এরূপ ভাবে স্থাপন করিবে যে, পাথী ইচ্ছামত অনায়াসে উহাতে অবতরণ করিয়া সান করিতে পারে। পিঞ্জ-রের নিম্নভাগ সতত জলে আর্দ্র না হয়, এই নিমিত্ত ইছার

তলদেশে এক'তা ব্লটীং কাগজ অথবা একখণ্ড অয়েলক্লথ বিস্তৃত করিয়া রাখিকে এবং উহা পুনঃ পরিবর্তন করিয়া পিঞ্জরের ময়লাদি বিদুরিত করিবে।

পরীক্ষাদ্বারা এরূপ দেখা গিয়াছে যে, যে সকল বুল্ব্ল্বোস্তা উপরোক্তরূপ পরিক্ষত পিঞ্জর মধ্যে যত্নসহকারে রক্ষিত হয়, তাহারা উত্তম গান করিয়া থাকে। নির্জ্জনক স্থান ইহাদের নিতান্তই অপ্রিয়; এইরূপ স্থানে রক্ষিত হইলে ইহারা তেমন প্রফুল্লচিত্তে গান করে না। গান করার জন্ম কথন কথন দ্বায়াবিশিষ্ট এবং কথন বা রোজময় স্থান নির্মাচন করিয়া তথায় কতক সময়ের জন্ম পিঞ্জর স্থাপন করিবে। এই পাথীকে সাবধানতা ও মৃত্তার সহিত প্রতিপালন করা কর্ত্ব্য।

ইহারা স্থশোভিত উদ্যান ও গোলাপাদি স্থলর স্থমিষ্ট সৌরভযুক্ত কুস্তমপ্রিয় এবং কোমল স্বভাববিশিষ্ট। ইহারা সচরাচর শরৎ ঋতুর শেষভাগ হইতে বসস্তকাল পর্যান্ত উচ্চকণ্ঠে স্থললিত স্বরে গান করিয়া থাকে। তবে শীতাধিক্যের সময় ইহারা কিছু কম গান করে। এই পাখী সকল আপন মদে আপনি মত্ত এবং আপন স্বর সৌরভে আপনি বিভোর থাকে। গান করিবার সময় ইহার। দিবা অপেক। রাত্রিতে অবিশ্রান্ত বিবিধপ্রকার স্বর্লহরী ঢালিয়া দিয়া কর্ণকে পরিতপ্ত এবং হাদয়কে স্বর্গ হইতে স্বর্গান্তরের র্ডুসিংহাসনে অভি-ষিক্ত করিতে থাকে। এই নিমিত্ত ইংরাজী ভাষায় ইহাদিগকে নাইটইঙ্গেল (Nightingale) অর্থাৎ রাত্রিগায়ক পাথী বলে। যদি তোমার হাদয় সাহারার বালুকাময় ভূমির ভায় কেবল নীরস বা পাশবভাবপূর্ণ না হয়, তাহা হইলে তুমি সংসারী হও, কি সংসারবিরাগী যোগী হও, তোমার হৃদয় সততই বলবুলের স্থললিত স্বরে আরুষ্ট ও মোহিত হইবে। যথন ইহারা সমধিক উত্তেজিত হয়, তথন রাত্রিকালে একমুহুর্তের নিমিত্তও ইহাদের স্বর-বিরভি অমুভূত হয় না। এই অবস্থায় ইহারা কোন সময় নিদ্রা যায়, তাহা নির্ণয় করা স্থকটিন। এই গভীর নিশীথ সময়ে ইহাদের স্থানুরব্যাপিনী স্থমধুর স্বর-লহরী প্রবণ করিলে চিত্ত মুগ্ন হইয়া যায় ! ইহারা এক নিশ্বাসে অনেককণ গান করিতে পারে।

এই পাখী উদ্যান ও কুস্থমপ্রিয় বলিয়া সময় সময় কুস্থমস্থাসিত স্থদ্ভ উদ্যান মধ্যে পিঞ্জরের আবরণ উন্মুক্ত করিয়া
ইহাদিগকে রাথা উচিত এবং মধ্যে মধ্যে প্রক্ষুটিত গোলাপাদি
মধুর গন্ধযুক্ত পূপা ইহাদের পিঞ্জর মধ্যে রাথিয়া দেওয়া এবং
প্রাতে ও বিকালে অভাভ স্থম্বরবিশিষ্ট পাথীর স্বর প্রবণ করান
কর্তব্য। তাহা হইলে ইহারা অত্যন্ত প্রফুল্ল হয় ও বিপুল
ক্ষুত্তি ও আনন্দের সহিত গান করিয়া থাকে।

বুল্বুল্বোস্তাকে ফড়িং, অশ্বপুরীষজাত কীট, পিপীলিকাও ও ভাঙ্গা ছোলার সাতৃ তপ্তত্মতে মিশ্রিত করিয়া আহারার্থ দেওয়া কর্ত্তব্য। কথন কখন উক্ত সাতৃর সহিত কুর্কুটী বা হংসডিম্বের পীতাংশ সিদ্ধ করিয়া দেওয়া উচিত।

এই পক্ষীকে পিঞ্জরে আবদ্ধ রাখিলে সময় সময় পীড়িত হইয়া থাকে, এই সময় তাহাদের চিকিৎসা আবশুক, অতএব যে সকল পীড়া সচরাচর উপস্থিত হয়, তাহার উপশমনার্থ নিমে কএকটী ঔধধের বিষয় বিবৃত হইল।

আহারাদির অনিয়ম নিবন্ধন কিংবা পিঞ্জরাবদ্ধ থাকিয়া উচিত্তরপ ব্যায়ামের অভাব হেতু কথন ইহাদের মন্দাগ্রি হইরা থাকে। তাহা হইলে একদিন অন্তর ইহাদিগকে তিন বা চারিটা করিয়া মাকড় খাইডে দেওয়া উচিত। ইহাতেও যদি ক্রমে এই পীড়ার জন্ম তুর্বল হইতে দেপা যায়, তাহা হইলে পানীয় জলে লোহশিজ্যান (মরিচা ধরা লোহ) এ৪ দিবস পর্যান্ত ডুবাইয়া রাথিয়া ঐ জল পান করাইবে। তাহা হইলে মন্দাগ্রিও তুর্বলতা বিদ্রিত হইবে।

প্রথম বংসর গাইবার সময় এই পাধীর নাসারন্ধের উপর কখন কখন একপ্রকার কোড়া হইয়া গাকে। তাহা হইলে প্রথমতঃ ঐ ফোড়ার উপর কেবল মাখন দিবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে ফটকিরী ও মধু মিশ্রিত করিয়া দিবে। যদি ইহাতেও আরোগ্য না হয়, তাহা হইলে অগ্নিতে একখানা ছুরিকা উষ্ণ করিয়া তদ্বারা উক্ত ফোড়া দগ্ধ করিয়া দিবে এবং কৃষ্ণবর্ণ সাবানের জলে ঐ ক্তন্থান পুনঃ পুনঃ ধোত করিবে, তাহা হইলেই উহা আরোগ্য হইবে। এই সময়ে পানীয় জলের পরিবর্কে তিন চারি দিবস পর্যান্ত বিট্পালঙ্কের রস দেওয়া উচিত। ঐ রস প্রত্যহ নৃতন করিয়া দিতে হইবে।

পক্ষপরিবর্তন কাল পোষা পাখী মাত্রের পক্ষেই বিপদাবহ, কিন্তু বুল্বল্বোস্তার পক্ষে আবার বিশেষ বিপজনক। এই সময় প্রায়ই ইহারা তর্বল হইয়া মরিয়া যায়। এই নিমিত্ত ইহাদের শারীরিক বলসংরক্ষণার্থ পক্ষপরিবর্তন কালের কিছু পূর্বের অর্থাৎ বৈশাখনাসের শেষ হইতে জ্যৈষ্ঠমাস সম্পূর্ণ ইহাদিগকে কুরুটী অণ্ড ও জাফরাণ (কুরুম) মিশ্রিত সাতৃ দেওয়া উচিত। পক্ষ পরিবর্তন আরম্ভ হইলে ইহাদের আহারের নিমিত্ত যথেষ্ট কীট ও পতন্দ দিতে হইবে এবং মধ্যে মধ্যে মাকড় খাইতে দিবে। এইকালে ইহাদের মান ও পানীয় জলে জাফরাণ দেওয়া নিতান্ত আবশ্রক। এই সময় ইহাদিগকে শীতল বায়ু ও সকল প্রকার বিরক্তি হইতে রক্ষা করিবে। পক্ষ পরিবর্তনকালে কোন কোন পক্ষীর নাশারন্ধ অবরোধ হইয়া যায়। এইরপ এক রাত্রই দিন পর্যান্ত মাথন, গোলমরিচ চুর্ণ ও লশুন

রস একত মিশাইয়া রুদ্ধ নাসারন্ধে দেওয়া উচিত। ইহাতেও আরোগ্য না হইলে ঐ পক্ষীর নিক্ষিপ্ত একটী ক্ষুদ্র পক্ষ মাথনে ভিজাইয়া তাহা নাসার এক রন্ধু দিয়া প্রবেশ করাইয়া অপর तक्ष १८१ वाहित कतिया नहेरत। यनि এकवारत हेशचाता নাদারকে, মাথন না লাগে, তাহা হইলে পুনরায় ঐ পক্ষী মাথন লিপ্ত করিয়া উল্লিখিত নিয়মে নাদারন্ধে প্রবেশ করাইবে। অর্থাৎ নাসারন্ধু মধেশ ভালরূপে মাখন লাগাইতে হইবে এবং তুই দিবস পর্যান্ত প্রত্যাহ নৃতন বাদামের সারাংশ জলের সহিত প্রস্তরে ঘদিয়া তাহা হুধের স্থায় হইলে, ঐ হ্রন্ধ পানীর জলের পরিবর্তে ব্যবহার করাইবে। ইহাতে অবরুদ্ধ নাদারন্ধ মুক্ত হইয়া যায়। নাদারকু রোধ হইলে কথন কথন ইহাদের পক পরিবর্তন ক্ষান্ত হয়। তাহা হইলে নাসারন্ত্র মুক্ত করিয়া পক্ষ-পরিবর্ত্তনার্থ ঐ পক্ষীকে আমিষ জলে (মংস্ত ধৌত জলে) মান করাইবে এবং পানীয় জল জাফরাণদারা আরক্ত করিয়া দিবে। এই পক্ষ-পরিবর্ত্তনকাল কথন কথন বুল্বুল্বোস্তাকে বাতরোগে পীড়িত হইতে দেখা যায়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা বাতরোগ নয়। উহা প্রায়ই পদের অন্থি-আচ্ছাদক মাংস বৃদ্ধির নিমিত্ত ঘটিয়া থাকে। পোষাপাখীর সচরাচর দেড্-বংসর বয়সের পর হইতেই জজ্মার ও অঙ্গুলির অস্থি-আচ্ছাদক চর্ম্ম বৃদ্ধি হইয়া স্থূল হইতে দেখা যায়। যাহা হউক বাতরোগের স্থায় পীড়া বোধ হইলেই প্রথমতঃ অর্দ্ধ ঘণ্টাকাল বুলবুল-বোস্তার পদদর জলের মধ্যে ডুবাইয়া রাখা উচিত। পীড়া সহজ হইলে ইহাতেই আরোগ্য হইতে পারে। যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে উষ্ণ জল বা তৈলদারা পদের আচ্ছাদক ত্বকু তুলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক্ তুলিতে হইলে তৈল বা ঈষতৃষ্ণ জলে প্রথমতঃ ১০।১৫ মিনিট ঐ পাখীর পদ্রয় মগ্ন করিয়া রাখিবে, তৎপরে সাবধানতার সহিত একএকটী ক্রিয়া অস্থি-আচ্ছাদক ত্বক তুলিয়া পুনর্বার ঐ স্থানে তৈল মাখাইয়া দিবে। এইকালে কথন কখন ইহাদিগের মলের সহিত এরপ রক্ত নির্গত হয় যে, ভাহাকে কেৰলমাত রক্ত বলিলেও ৰলা যায় এবং ইহাতে পাখী তুৰ্বল হইয়া কথন কখন জীবন পর্যান্ত বিদর্জন করিয়া থাকে। এরপ শোণিত স্থাব দেখা গোলে প্রথমতঃ ইহাদের পানীয় জলের পরিবর্ত্তে পাক করা ছাগ ত্বন্ধ দেওয়া কৰ্তব্য। ইছাতে রক্ত বন্ধ না হইলে ছাগ-গুয়ের সহিত মেষমজ্জা পাক করিয়া তাহা পানীয় জলের পরিবর্তে তিন চারি দিন দিবে। তাহা হইলেই ইহাদের ঐরপ শোণিত-স্রাব নিবারিত হইয়া যাইবে।

পক্ষপরিবর্ত্তনের পর কখন কখন বুল্বুল্বোস্তার মুগীরোগ উপস্থিত হইয়া থাকে। মুর্চ্ছা হওয়া মাত্রই ঐ পাখীকে বলপুর্ব্ধক শীতল জলে ডুবাইয়া স্নান করাইবে। ইহাতে আরোগ্য না হইলে পায়ের এক অস্কুলির কিয়দংশ কাটিয়া বিলক্ষণ রক্ত মোক্ষণ করিয়া দিবে। তাহা হইলেই আরোগ্য হইবে।

যদি পাণী বিষাদযুক্ত হইয়া ঝিমাইতে থাকে ও পালথগুলি উন্নত করিয়া রাথে এবং অধিকাংশ সময় জানার ভিতর মাথা লুকাইয়া থাকে, তাহা হইলে বৃঝিতে হইবে, উহার উদরের অমুথ হইয়াছে। এই অবস্থায় জলের সহিত একটু জাফরাণ (কুন্থুম) বিশেষ উপকারী।

বুল্ব্ল্বোন্তার কথন কথন হাঁপানী পীড়া হইয়া থাকে, হাঁপানী হইলে সিরকা (ভিনিগার) ও মধু মিশ্রিত করিয়া ঝাওয়াইলেই আরোগ্যলাভ করে।

কেহ কেহ বলেন, পিপীলিকা বুল্বুল্বোস্তার ভয়ানক
শক্র । বোধ হয় অনেকে শুনিয়া বিশ্বিত হইবেন যে, পিপীলিকা
ভক্ষণ করিলেই বুল্বুল্বোস্তা মরিয়া যায়, স্প্তরাং এবিষয়ে
বুল্বুল্বোস্তা-প্রতিপালকের এরূপ সাবধান হওয়া উচিত
যে, যাহাতে পিপীলিকা ভক্ষণ করিয়া এই মূল্যবান্ ও চিত্তবিনোলনকারী গায়ক পক্ষী অকালে মরিয়া না যায়। যদিও
ইহা প্রবাদ কথা হউক, তবু প্রতিপালকের পক্ষে এরূপ সাবধানভাগ্রহণে কোন ক্ষতির কারণ নাই।

বুল্বুল্বোস্তা বিশেষরূপ যত্নের সহিত প্রতিপালিত হইলে ২৪।২৫ বৎসর পর্যান্ত জীবিত থাকে এবং বৎসরের মধ্যে ৮।৯ মাসকাল গান করে। যবন সমাট্দের সময় বুল্বুল্বোস্তার বিশেষ আদর ছিল, এই নিমিত্ত পারসী গ্রন্থাদিতে এই পাথীর অনেক প্রশংসাবাদ শুনিতে পাওয়া যায়।

বুল বুল সা, ব্লব্ল্জাতীয় কৃদ্ৰ পক্ষিবিশেষ (Muscicapa Paradisiact)।

বুল বুলী (পারদী) পক্ষীবিশেষ (Turdus Cafer)।
পক্ষিতত্ত্ববিদ্গণ এই জাতীয় পক্ষীকে (Merudidæ) শ্রেণীভুক্ত করিয়াছেন। ইহারা আরুতিতে কুদ্র ও রুঞ্চবর্ণ।
মুখাগ্রে বড় বড় লোম আছে, পদ্বয়ের নথগুলি ধারাল।
পুচ্ছের নিমভাগের পালখগুলি লালবর্ণের হয়। ইহাদের স্বর
মধুর। সাধারণতঃ শীতকালে এই জাতীয় পক্ষীর সমাগম
হইয়া থাকে। অনেকে লড়াইর জন্ত বুল্বুলী পোষে।
বুল্বুলীর লড়াই দেখিতে অতি কৌতুকজনক। ধনী ও সামান্ত
অবস্থাপর ব্যক্তিগণ আমোদের জন্ত বুল্বুলীর লড়াই দিয়া
থাকে। গ্রীয়ের প্রারম্ভে ইহারা নীড় নির্মাণ করে এবং
এককালে ৪ বা ধনী ডিম্ব প্রেসব করে। পালিত পক্ষী সাধারণতঃ
ছাতু খাইয়া থাকে। বন্তপক্ষীগণ পোকা ফড়িং প্রভৃতি থায়।
বুল্ সার (বলসাদ) বোদাই প্রেসিডেন্সীর স্বাটজেলার অন্ত-

র্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গ মাইল। তক্মধ্যে ১টা নগর ও ৯৪ থানি গ্রাম আছে। সমুদ্রতীরবর্তী তিথল গ্রাম স্বাস্থ্যনিবাদ মধ্যে পরিগণিত। বোম্বাই নগর হইতে অনেক লোক স্বাস্থ্যপরিবর্তনের জন্ম এথানে আদিয়া থাকেন।

২ উক্ত জেলার একটী নগর ও বন্দর। অক্ষা<sup>°</sup> ২•° ৩৬´ ৩•´ উ: এবং দ্রাঘি<sup>°</sup> ৭২° ৫৮´৪•´´ পূ:। এখানে জলপথে ও স্থলপথে নানাদ্রব্যের বাণিজ্য হইন্না থাকে।

বুল্ব ( জি ) বুল্-ব উৰাদিখাৎ নিপাতনাৎ সাধু:। তির\*চীন। ( শতপথবা° ১১/৫/১/১৪ )

বুষ ( ফী ) বুসাতে উৎস্কাতে যং, ইপ্রপথেতি ক, প্ষোদরাদিথাং যথং। বুস, তুচ্ছধান্ত, চলিত আগড়া।

বুস, উৎসর্গ। দিবাদি° পরকৈ ' সক' সেট। লট্ বুসাতি। লোট্ বুসাতু। লিট্ বুবোস। লুঙ্ অবোসীৎ, ইরিৎ অবুসং।

বুস ( ক্লী ) ব্সাতে ভূচ্ছখাত্ৎস্জাতে ইতি ( ইগুপধজ্ঞাপ্রীকির:
ক:। পা ৩০১০৩৫ ) ১ ভূচ্ছধান্ত, চলিত আগড়া, ভূষু,
পর্য্যায়—কড়ঙ্গর, বুষ। ( শব্দরত্ব ) ২ উদক, জল।

"আবি: স্ব রুণুতে গৃহতে বুসম্" ( ঋক্ ১০।২৭।২৪ ) 'বুসমুদকং' ( সায়ণ )

বুসপ্লাবি, কীটভেদ। (Beetles) (দিবাা° ১২।২৫)
বুস্ত, > আদর। ২ অনাদর। চুরাদি° উভয়° সক° সেট্। লট্
বুস্তয়ভি-তে। লোট্ বুস্তয়ভু-তাং। লিট্ বুস্তয়াঞ্চকার, চক্রে।
লুঙ্ অবুবুস্তং-ত।

বুস্ত (ক্লী) বুস্তাতে নাদ্রিয়তে বুস্ত-ঘঞ্। পনসাদিফলের তাজ্য অংশ, চলিত ভূতি। ২ মাংসপিষ্টকভেদ, মাংসের পিটে। বুক্ক (ত্রি) বুক্কয়তি শকায়তে ইতি বুক্ক অচ্ প্রোদরাদিখাদীর্ঘঃ। বুক্ক, হৃদর। (অমরটীকা রমানাথ)

বৃংহণ ( ত্রি ) বৃহি-ল্যু। পুষ্টিকারক।

'সংযাবো বুংহণোগুরু:' ( শব্দরত্না° )

বুংহণত্ব (ফ্রী) বুংহণস্য ভাবঃ ত্ব। বুংহণের ভাব বা ধর্ম। বুংহিত (ফ্রী) বুংহ-ক্র। হস্তিগর্জন।

"শব্দাহন্দুভিঘোধৈশ্চ বারণানাঞ্চ বুংহিতিঃ।" ( ভারত ভা১৮।২ )

বৃংহিতা (স্ত্রী) স্কল্মাতৃকাভেদ। ইহার পাঠাস্তর বৃংহিলা এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত ৩২২৭ অঃ)

রবত্তকথ (क्री) পদ। (নিঘণ্টু)

বুবু (পুং) পণির তকা। "অধি রুবু: পণীনাং (ঋক্ ৬।৪৫।৩১) 'রুবুর্নাম পণীনাং তকা' (সায়ণ)

त्रुक (क्री) जन। ( शक् > । २११२७)

বুস্য় (পুং) > অস্তর। ২ ছপ্র। "অবাতিরতং বুসয়স্ত" ( ঋক্ ১।৯৩,৪) 'বুসয়তি সর্বাং বেপ্রয়তীতি বুসয়োহস্করন্তর্তী' ( সায়ণ )

त्रुजी ( खी ) ब्लवत्श्वाश्चाः जीनिष्ठ शृरवानतानिषाः ब्लवा तृ-मन-७, त्गोतानिषा शीव्। श्रविनित्गत्र व्यामन। तूर, वृक्ति। जािन अतरेष अक राष्ट्र। वह वर्ष्ट्रा लाह-\* বর্ত্ । লুঙ্ অবহীৎ। ঋদিৎ অবৃহৎ। ব্রহক (পুং) বৃহ-কুন্। দেবগদ্ধবিভেদ। (ভারত ১।১২৩অঃ) বৃহচ্চঞ্ৰ (পুং) বৃহতী চঞ্চ শাকবিশেষ:। মহাচঞ্শাক। ু (রাজনি°) বৃহতী চঞ্গুর্মেন্ডাত। ( ত্রি ) ২ দীর্ঘচঞ্গুক্ত। বৃহচ্চিত্ত (পুং) ফলপুর। ( শক্চন্দ্রিকা°) বৃহচ্ছন্দস্ ( তি ) বৃহচ্ছাদযুক্ত। রহচ্ছরীর ( তি ) বৃহদাকারবিশিষ্ট। ( বিষ্ণু ) বৃহচ্ছক্ষ (পুং) বৃহন্ শব্দো যশু। চিঙ্গটমৎশু। (জটাধর) त्रह्छाल ( बि ) त्र भागप्क। বৃহচ্ছ বৃদ্ ( ত্রি ) বৃহৎ অবৌ যক্ত। মহাযশস্ক। ( ভাগ° ১।৪১ ) त्ररुक्तां वाटलाश्रिमिष्म ( जी ) उपनिषद्धम । र्द्रश्ङाल ( क्री ) वड़ कान। ব্রহজ্জীবন্তী (স্ত্রী ) বৃহজ্জীবন্তিকা বৃক্ষ। পর্যায়-পত্রভদা, প্রিয়ঙ্করী, মধুরা, জীবপুষ্ঠা, বৃহজ্জীবা, যশস্করী। ইহার গুণ-বছবীর্য্যদায়ক, ভূতবিদ্রাবণ, বেগপূর্ব্বক রসনিয়ামক। (রাজনি°) ব্রহড ঢকা (স্ত্রী) বৃহতী ঢকা। ঢকাবিশেষ, বড় ঢাক, জয়-ঢাক। ভেরীবাদ্য। "বৃহড্টকা তু ভেরী স্ত্রী পুমান্ ছন্দুভিরানকঃ। জগড়ঃ প্রতিপত্ত্ গ্রামানকঃ পটহো২ন্তিয়াং ॥" ( **জ**টাধর ) ব্রহতিকা (স্ত্রী) বৃহতী (বৃহত্যা আচ্ছাননে। পা বাগ্রাঙ) ইতি স্বার্থে কন্। ১ উত্তরীয়বস্ত্র। (অমর) ২ বৃহতী। (শন্দমা°) ব্ৰহতী ( স্ত্ৰী ) বৃহৎ গৌরাদিম্বাৎ ভীষ্। ক্ষুদ্র বার্তাকী, চলিত ব্যাকুড়। পর্যায়—মহতী, ক্রাস্তা, বার্তাকী, সিংহিকা, কুলী, রাষ্ট্রিকা, স্থলকণ্টা, ভণ্টাকী, মহোটিকা, বছপত্রী, কণ্টতমু, क छोनू, क छे्कना, वनवृञ्जाकी, ( রাজনি° ) সিংহী, প্রসহা, রক্ত-পাকী, লতাবৃহতিকা, (রত্নমালা।) ইহার গুণ-কটু, তিক্ত, উষ্ণ, বাতজ্ঞর, অরোচক, আম, কাশ, খাস ও হৃদ্রোগনাশক। Solanum Indicum & Solanum Jacquini. [ অক্রাস্তা দেখ।] ২ মহতী নারদের বীণার নাম। কাহারও মতে গন্ধর্করাজ বিশাবস্থর বীণার নাম বৃহতী। "বিশ্বাবসোস্ত বৃহতী তুমুরোস্ত কলাবতী। মহতী নারদক্ত ভাৎ সরস্বত্যান্ত কচ্ছপী ॥" ( মাঘটীকা ১৷১০ ) ২ উত্তরীয়বস্ত্র। ৩ বারিধানী। ৪ বাক্য। ৫ কণ্টকারী। (মেদিনী) ও মর্শ্বস্থানবিশেষ। পৃষ্ঠদণ্ডের উভয়দিকে স্তনমূল হইতে সরল রেখায় স্থিত। এই মর্ম্ম ছিন্ন হইলে অতিশয় শোণিত নিঃসরণ হইয়া মৃত্যু হয়। ( স্কুশ্রুত ৩।৬ ) । ছলো-

বিশেষ। এই ছন্দের প্রতিপদে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ---"ভূজগ শিশুস্থতা নৌভঃ" উদাহরণ---"হ্ৰদতটনিকটকোণী ভূজগশিশুস্থতা যাসীং। স্বরিপুদলিতে নাগে ব্রজজনস্থদা সাভৃৎ ॥" (ছন্দোমণ) ব্রহতীপতি ( খং ) বৃহতীনাং বাচাং পতিঃ। বৃহস্পতি। (হেম) বুহুৎ ( ত্রি ) বহ-বুদ্ধে ( বর্তুমানে পৃষদ্ হৎ মহজ্জগৎ শভ্বজ । উণ্ ২।৮৪ ) ইতি অতি প্রতায়েন। নিপাতনাৎ সাধু:। মহৎ। "বৃহৎসহায়ঃ কার্য্যান্তং কোদীয়ানপি গচ্ছতি। সংভ্যাভোধিমভ্যতি মহানদ্যা নগাপগা।।" ( মাঘ ২।১ ॰ ) ব্রহৎক ( তি ) বৃহৎপ্রকারঃ ( চঞ্চলু হতোরুপসংখ্যানং । পা ।।।।) ইত্যম্ভ বার্ত্তিকোক্ত্যা কন্। বৃহৎ। বুহৎকন্দ (পুং) বৃহৎকন্দং ষ্ম্যা। ১ গৃঞ্জন। (রত্নমালা) २ विकृकमा। ( तांकनि°) বুহৎকর্মান (তি) বৃহৎকর্ম যহা। ১ মহাকর্মাযুক্ত, বৃহৎ কার্য্যযুক্ত। বুহৎকায় (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নূপভেদ। (ভাগ° ৯।২১/২২) বুহৎকালশাক (পুং) বুহন্ মহান্ কালশাকঃ। শোথজিন্ধ, চলিত বৃহৎ কালকাস্থনিরা। বুহৎকাশ (পুং) বৃহন্ কাশ:। থড়গট, চলিত থাগ্ড়া। (হারাবলী) বুহৎকীর্ত্তি ( তি ) বুহতী কীন্তির্যন্ত । ১ মহাকীর্তিযুক্ত । (পুং) ২ আঙ্গিরদাগ্নিপুত্রভেদ। (ভারত কনপ° ২২১ আঃ) ও অস্থর-ভেদ ি (হরিব° ৪২ অঃ) বুহৎকুক্দি ( তি ) বুহন্ কুক্ষিষ্ভ। তুনিল, চলিত ভুঁড়ে। বুহৎকেতু ( জি ) বৃহন্ কেতুর্যন্ত। ১ মহাধ্বজযুক্ত। ( পুং ) ২ রাজভেদ। (ভারত আদিপ° ৬ অঃ) বুহৎক্ষত্ত্ৰ (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নূপভেদ। (ভাগ ৯৷২৬ অঃ) त्रृङ्खाल ( थ्रः ) दृश्न छानः । शिखान । ( त्राष्ट्रानि ) বুত্তিক্তা ( ন্ত্রী ) বৃহন্ তিক্তো রসোহস্তাঃ। পাঠা। ( রাজনি° ) বৃহত্ণ ( খং ) বংশ, বাশ। ( শব্দচন্তিকা ) বুহত্ত্ব (ক্নী) বৃহতোভাবঃ ভাবে গ। বৃহতের ভাব বা ধর্ম, মহন্ত্ব। বৃহত্ত্বচ্ (পুং) বৃহতী ত্বক্ ষষ্ঠ। গ্রহণাশনকৃষ্ক, চলিত ছাতি-য়ান ( রত্নমালা ) বুহৎপত্র (পুং) বৃহৎ পত্রং যশু। হস্তিকনা (রাজনি) বুহৎপত্রা ( স্ত্রী ) বৃহৎ পত্রং যস্তাঃ। ত্রিপর্ণিকা। (রাজনি°) বৃহৎপলাশ ( তি ) বৃহৎ পত্রযুক্ত। বৃহৎপাটলি (পুং) ধুস্তূর। (ত্রিকা°) त्रह् भाम ( पूर ) त्रम् भामा यद्य । विवृक्त । ( भन्नमाना ) বৃহৎপারেবত ( क्री ) বৃহৎ মহৎ পারেবতং। মহাপারেবত। বড় পেয়ারা। (রাজনি°) त्र्र्शालिन् ( थः ) वनकीत । ( ताक्रिन )

বৃহৎপীলু (পুং) বৃহন্ পীলুঃ কর্মধা°। মহাপীলুবৃক্ষ, পাহাড়ে আথরোট। (রাজনি°)

বৃহৎপুক্প (পং) ১ মহাকুমাও। (স্ত্রী) ২ কদলীবৃক্ষ। (বৈদ্যক্রি)
বৃহৎপুক্পী (স্ত্রী) বৃহৎপূক্পং ঘতাঃ দ্রীষ্। ১ ঘণ্টরেবা। (জটাধর)
২ শণবৃক্ষ। (পর্য্যায় মুক্তা)

त्रहर्भुष्ठं ( वि ) वृहर नामयुक्त ।

বৃহৎফল (ক্লী) ১ কুমাও। ২ পনসফল, চলিত কাঁঠাল। ৩ জম্মুফল, জাম। (বৈদ্যকনি°) ৪ চচেওা। (রাজনি°)

বৃহৎ্ফলা (স্ত্রী) বৃহৎ ফলং বস্তাঃ। ১ অলাবু, চলিত লাউ। ২ কটুতুৰী, তিতলাউ। ৩ মহেন্দ্রবারুণী, চলিত মাকাল। ৪ কুমাণ্ডী, কুমড়াগাছ। ৫ রাজজমূ, বড়জাম। (রাজনি )

বৃহত্যাদি (পুং) সনিগাতজরোক্ত ক্ষায়। প্রস্তুত প্রণালী—
বৃহতী, পুশ্ব, ভাগী, শটী, শৃঙ্গী, ছরালভা, বংসকবীজ্ঞ ও
পটোল এই সকল দ্রুষা সমভাগে লইয়া ক্ষায় প্রস্তুত ক্রিতে হইবে, অর্থাৎ আধ সের জলে সিদ্ধ ক্রিয়া আধ্রণীয়া থাকিতে নামাইতে হইবে। ইহা সেবনে সনিপাতিক জর বিনষ্ট হর। (চক্রদন্ত জরচি°)

ব্রহৎসংবর্ত্ত ( খং ) সংবর্তভেদ।

বৃহৎসামন্ ( क्री ) বৃহৎ সাম নিত্যক°। সামভেদ। গীতার লিখিত আছে, সামের মধ্যে বৃহৎসাম শ্রেষ্ঠ।

"বৃহৎসাম তথা সামাং গায়ত্রী ছলসামহং।" ( গীতা )

বৃহৎসুত্ম ( ত্রি ) প্রভূক্তধন, প্রভূত স্থব। ( সায়ণ )

বৃহৎদেন ( ত্রি ) ১ মহাসেনাযুক্ত। (পুং ) ২ বার্হদ্রথবংশীয় ভাবী নৃপভেদ। (ভাগ° ৯;২২।৩ ) ৩ মগধদেশীয় নৃপভেদ। (ভারত আদিপ°) ( স্ত্রী ) ৪ বৃহতী সেনা।

বৃহৎস্তোম ( ক্লী ) ভোমভেদ।

त्रश्रिक्ष ( वि ) तृश्र किर्युक ।

ব্লহদগ্নি ( পুং ) নানাবিধ অগ্নিযুত।

বুহদঙ্গ (পুং) বৃহদঙ্গং যন্ত। মতঙ্গজ। (শদচন্দ্রিকা)

इरमनीक ( वि ) वह रमणपूक ।

ব্রহদম্বালিকা ( ত্রী ) কুমারাম্বচর মাতৃভেদ। ( ভারত )

ব্ধুহদুম (পুং) বৃহন্ আমো যত। কামরঙ্গ, চ্ছিতি কামরাঙ্গা। বুহদুখ (পুং) ঋষিভেদ।

ব্রহদাত্তেয় (পুং) বৈশ্বক গ্রন্থতেদ।

বৃহদারণ্যক (ক্রী) উপনিষদভেদ। ইহাতে ব্রহ্মতত্ত্ব অতি বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শতপথবাহ্মণের আরণ্যক অংশই বৃহদারণ্যক নামে খ্যাত। ইহার বহুসংখ্যক ভাষ্য ও টীস্কা দৃষ্ট হয়।

বৃহদি ( প্রং ) > আজমীচুপুত্র নূপভেদ। ( হরিব° ২০ আঃ )

२ रुर्गाश्वरः भीय नृপर्छन । ( रुत्रिव° ७२ छः )

বৃহত্তক্থ (ক্নী) > মহৎ উক্থ। (পুং) ২ অগ্নিবংশীয় তপশু-পুত্র অগ্নিভেদ। "বৃহত্তৃধ্থোহ বৈ বামদেব্যঃ" (শত<sup>°</sup>ব্রা°৩২।২।১৪)

বৃহদুক্ষ (পুং) জগৎস্ষ্টকারক প্রজাপতি। (শুক্ল যজু° ৮।৮)

রহত্বতাপনী ( ব্রী ) উপনিষম্ভেদ।

त्र्राप्ता ( खी ) वृक्ष्णै धना। खूरेनना, तफ़ धनाह। (त्राक्रिने)

ব্রহদগভি ( পুং ) শিবিনূপপুত্রভেদ। ( ভারত বনপ° ১১৭ অ°)

বুহালারি (পুং) > প্রভূত স্ততি। ২ মরুৎ।

বৃহদগ্রু ( পুং ) রাজভেদ। ( ভারত আদিপ<sup>°</sup> ৬ অ°)

বৃহদ্যাহ (পং) দেশবিশেষ, কারুষদেশ। এই দেশ বিদ্যা-পর্বতের পশ্চাৎ মালবদেশ সমীপে স্থিত। (হেম)

ত্রিকাণ্ডশেষে বৃহচ্চাহের পরিবর্ত্তে 'বৃহদগুহ' এইরূপ পাঠা-ন্তর দেখিতে পাওয়া যায়।

বৃহদেশাল (ফ্লী) বৃহদেশালং গৌলাকারফলং যভ। শীর্থ, তরমুজ, চলিত তরমুজ। (শলচ°)

বহদগোরীত্রত (क्री) ব্রতভেদ।

यूर्म् थावन् ( बि ) वृह ९ अछ तर ।

র্হদেন্তী (প্রী) প্রপ্রপত্রবিটপ দন্তীবিশেষ। ইহার অপর নাম দ্রবন্তী (প্রী) ইহার গুণ—ক্টু, দীপন, গুদাঙ্কুর, অশ্ম, শ্ল, অর্শ, কগু, কুঠ ও বিদাহনাশক। [দন্তী দেখ।]

বুহদর্ভ (পুং) কক্ষেত্রংশীয় নূপভেদ। (হরিব ১০ অ°)

বৃহদ্দল (পুং) বৃহদ্দলং যশু। ১ পটিকালোধ, শুক্ললোধ।
২ হিস্তালবৃক্ষ, চলিত হেঁতালগাছ। (রাজনি°) ৩ রক্তরসোন।
৪ সপ্তপর্ণবৃক্ষ, চলিত ছাতিম। (স্ত্রী) ৫ লজ্জালুকা, চলিত ক্ষুদ্র লজ্জাবতী। (বৈদ্যকনি°)

বৃহদ্দিব ( ত্রি ) জ্যেষ্ঠ, প্রশস্ততম। "বৃহদ্দিবৈঃ স্থমারাঃ" ( ঋক্ ১০১৬৭ ২ ) 'বৃহদ্দিবৈঃ ফোট্ঠঃ প্রশস্ততিমঃ' ( সারণ )

বৃহদ্দিব। (ত্রী) মহাদীপ্তিযুক্তা (দেবসাতা) "উত মাতা বৃহ-দিবা শৃণোতি" (ঋক ১০।৬৪।১০) 'মহদ্দিবেতি, মহতী দিবা দীপ্তির্যস্তাঃ সা মাতা দেবমাতা' সায়ণ)

ব্লহদ্দেবতা (স্ত্রী) বেদের ঋষিপ্রতিপাদক গ্রন্থভেদ।

বৃহদ্যুদ্র (পুং) নৃপভেদ। (ভারত বনপ° ১৩৮ জঃ)

বৃহদ্ধানুস্ ( পুং ) > আজমীঢ়বংশীয় নৃপভেদ। (ছরিব° ২০ আঃ)

( ত্রি ) বৃহৎ ধন্মর্যস্তা। ২ মহাচাপযুক্ত।

বৃহদ্ধর্মন্ (পুং) আজমীঢ়বংশীয় নূপভেদ। (হরিব° ২০ আঃ)
বৃহদ্ধর্মপুরাণ (স্ত্রী) পুরাণগ্রন্থবিশেষ, ইহা একখানি উপপুরাণ।

বৃহদ্ধন ( ত্রি ) বৃহৎ ধনং যন্ত। ১ মহাধন। ( পুং ) ২ ইক্ষাকু-বংশীয় নুপজেদ। ( হরিব° ১৫ অ° )

XIII

```
বৃহদ্ধল ( ক্লী ) বৃহৎ হলং যস্ত। মহালাঙ্গল, পর্যায়—হলি।
বৃহদ্ধীজ ( পুং ) বৃহৎ বীজং যস্ত। আফ্রাতক। ( শব্দচন্দ্রিকা )
বৃহদ্ধ কুস্পতি ( পুং ) ধর্মশাস্তভেদ।
বৃহদ্ধ ক্লান্ ( পুং ) আঙ্গিরস ঋষিভেদ।
শ্বহৎকীর্ত্তির্হজ্জ্যোতির্হন্দ্রনা বৃহন্দনাঃ।
বৃহন্দ্রী বৃহত্তাসন্তথা রাজন্! বৃহস্পতিঃ॥"

(ভারত বনপ° ২৩৭ ছঃ)
```

বৃহদ্ ট্রা রিকা (স্ত্রী) ছর্গা। (শব্দমালা)
বৃহদ্ মু (পুং) সাবর্ণি মন্ত্রর পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেয়পু° ৯১ আঃ)
বৃহদ্ া মু (পুং) বৃহন্ ভানুরশার্যস্ত। ১ আগ্ন।
"তপদক মন্তং পুত্রং ভানুরশার্যস্ত। ১ আগ্ন।
বৃহদ্ধান্তর তং প্রাহ্রশান্ধাণা বেদপারগাঃ।" (ভারত অ২২০০৮)
২ চিত্রকবৃক্ষ। (অমর) ৩ সত্যভামার পুত্র। (ভাগ° ১০৬১০১) (ত্রি) ৫ বৃহ-

'হে বৃহদ্তানোবৃহস্তো ভানবো যস্ত তাদৃশ' (সারণ) ৬ আঞ্চি-রসবহিন্দে। (ভারত বনপ° ২২০ অঃ) ৭ ইন্দ্রসাবর্ণি ময়স্তরে হরির অবতারভেদ। ইন্দ্রসাবর্ণি ময়স্তরে ভগবান্ হরি বিতানার গর্ভে সত্রারণের ঔরসে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি বৃহদ্ভান্থ নামে প্রেসিদ্ধ হন।

দ্রশিবিশিষ্ট। "বৃহদ্তানো যবিষ্ঠাঃ" ( ঋক্ ১।৩৬।১৫ )

"স্ত্রায়ণ্ড তন্য়ো বৃহস্তাহুন্তদা হরিঃ। বিতানায়াং মহারাজ! ক্রিয়াতন্তুন্ বিতায়িতা॥"

( ভাগ° ৮।১৩।৩৫ )

বৃহদ্তাস (পুং) ব্রন্ধোত্রভেদ। (স্ত্রী) টাপ্। স্থ্যক্তা ও অগ্নিভান্তর পত্নী।

বৃহদ্রেণ (পুং) ইক্ষাকুবংশীয় ভাবি-নূপভেদ। (ভাগ° ৯।১২।৯)
বৃহদ্রেথ (পুং) বৃহন্ রথো যশু। ১ ইক্র । ২ মজ্ঞপাত্র। ৩ মন্ত্রবিশেষ। ৪ সামবেদাংশ। ৫ তিগ্রাপুত্র।

"তিগাছি হত্রথোভাব্যা বস্থদামা বৃহত্রথাং।" (মৎসাপু° ৫০।৮৫)
৬ শতবৰপুত্র। (ভাগ° ১২।১।১৩) ৭ দেবরাত-পুত্র।
(ভাগ° ৯।১৩।১৫) ৮ তিমির রাজপুত্র। (ভাগ° ৯।২২।৪৩)
৯ পৃথুলাক্ষের পুত্র। (ভাগ° ৯।২৩।১১) ১০ মগধরাজভেদ।
(ত্রি) ১১ প্রভূতরথ। 'বৃহত্রথা বৃহতী বিশ্বমিশ্বা' (শ্বক্ ৫।৮০।২)
'বৃহত্রথা প্রভূতরথা' (সায়ণ)

বৃহদ্রের ( তি ) বহু ধনযুক্ত, মহাধন।
বৃহদ্রেবস্ ( তি ) মহাধলকারী।
বৃহদ্রেবিন্ ( পুং ) বৃহদতিশয়ং দ্রবতীতি ণিনি। ক্ষুদ্রোলৃক।
বৃহদ্রি ( তি ) মহাধন, প্রভূত ধনযুক্ত। "প্রসংহিষ্ঠায় বৃহতে
বৃহদ্রের ( ঋক্ ১।৫৭।১ ) বৃহদ্রেম মহাধনায় ( সায়ণ )

বৃহদ্দেপ (পুং) মকলগণভেদ। (হরিব°২০৪ অ°)
বৃহদ্দেশু (ত্রি) বহু পাংশুমুক্ত। 'মহতঃ পাংশোরুপস্থাপকঃ'(সায়ণ)
বৃহদ্দেশ্ব (ত্রি) বহু পাংশুমুক্ত। 'মহতঃ পাংশোরুপস্থাপকঃ'(সায়ণ)
বৃহদ্ধেশ্ব (ত্রিং) বৃহৎ বৃহৎসাম তদস্যাস্তি স্তোত্রতরা মতুপ্, মস্যাব। বৃহৎসামস্তোত্তপ্তত্য ইন্দ্র, বৃহৎসাম স্তোত্রদারা স্তবনীয়।
(মন্ত্র পা২২) ২ তৎসাধ্য যজ্ঞ। স্তিরাং দ্রীপ্। ত নদীভেদ।
(ভারত ভীম্মপ° ৯ অঃ)

বৃহদ্বয়স্ ( তি ) ১ বহুশক্তিশালী। ২ অধিক বয়স্ক।
বৃহদ্বস্ক ( পুং ) ১ পটিকালোধ। ( রাজনি° ) ২ সপ্তপর্ণবৃক্ষ।
বৃহদ্বস্লী ( স্ত্রী ) কারবন্নী, চলিত করলা, উচ্ছে।
বৃহদ্বসিষ্ঠ ( পুং ) ধর্মশাস্তভেদ।

ব্বহদ্বস্থ (পুং ) বেদোক্ত জনভেদ।

রহদ্বাত (পুং) অশ্বরীহর ধান্তভেদ, দেবধান্ত, চলিত দেধান। রহদ্বাদিন্ (ত্ত্রি) যে বড় কথা বলে, বড় অহঙ্কারী।

বৃহদ্বারুণী (স্ত্রী) বৃহতী বাঞ্ণী কর্মাধা°। মহেক্সবাঞ্ণীলতা, বড়মাকাল। ২ রাখালশশা। (রাজনি°)

রহদাসিষ্ঠ ( ফ্রী ) ধর্মশাস্তভেদ। বৃহদ্বিষ্ণু ( পুং ) ধর্মশাস্তভেদ। বৃহদ্ব্যাস ( পুং ) ধর্মশাস্তভেদ।

বৃহদ্ব ত ( ত্রি ) মহাব্রত পালনকারী।

त्र्रा ( जी ) शक्त वा उपन, शक्त भारत ।

বৃহন্নল (পুং) বৃহন্-নলঃ। মহাপোটগল। (মেদিনী) ২ অর্জুন। "পার্থঃ কিরীটী গাণ্ডীবী গুড়কেশো বৃহন্নলঃ।

অর্জুনঃ ফাল্পনো বিষ্ণৃবির্জয়শ্চ ধনপ্রয়ঃ ॥" ( ত্রিকা° )
বুহুন্মলা ( স্ত্রী ) অর্জুন। (মেদিনী ) অর্জুন দাদশবর্ষ বনবাদের
পর বিরাটগৃহে বৃহরলা নামে এক বৎসর অজ্ঞাতবাস করিয়াছিলেন। (ভারত বিরাট প° ) [ অর্জুন দেখ। ]

বৃহন্ধারদীয়পুরাণ (ক্লী) পুরাণভেদ। ইহা একথানি উপ-পুরাণ। [বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ।]

वृश्त्राताग्रत्भाषान्यम् ( खी ) छेपनियत्हमः।

বৃহন্নির্কাণতন্ত্র (ক্নী) একখানি তন্ত্র, মহানির্কাণতন্ত্র হইতে ভিন্ন।

র্হন্নেত্র (ত্রি) ১ রুহৎ চক্ষুযুক্ত। ২ দূরবর্ত্তী।
বৃহদ্যোকা (স্ত্রী) জীড়নভেদ, চতুরঙ্গ থেলা। [চতুরঙ্গ দেখ।]
বৃহস্পতি (পুং) রুহতাং বাচাং পতিঃ (পারস্করেতি। পা
৬।১।১৫৭) ইতি স্কট্-নিপাত্যতে। অঙ্গিরার পুত্র, দেবতাদিগের গুরু। ধর্ম্মশাস্ত্রপ্রযোজক। নবগ্রহ মধ্যে পঞ্চম গ্রহ।
পর্য্যায়—স্বরাচার্য্য, গীস্পতি, ধিষণ, গুরু, জীব, আঙ্গিরস, বাচস্পতি, চিত্রশিথপ্তিজ। (জমর) উতথ্যামুক্ত গোবিন্দ, চারু,

দাদশরশি, গিরীশ, দিদিব, পূর্বকেন্তুনীভব, (জটাধর) স্থরগুরু,
বাক্পতি, বচসাংপতি, ইজ্য, বাগীশ, চক্ষদ্, দীদিবি, দাদশকর,
প্রাক্ফাল্ভন, গীরধ। (শব্দরত্না°)

\*এতং তে দেব সবিতর্যজ্ঞং প্রান্থর্য হস্পতরে (শুক্ল যজু ২।১২)

'দেবানাং যজ্ঞে যো ব্রহ্মা তব্মৈ ব্রহ্মণতির্বৈ দেবানাং ব্রহ্মা (মহীধর) দেবতাদিগের যজ্ঞে

বুহস্পতি ব্রহ্মা হইতেন। ঋথেদে বুহস্পতি শব্দের অর্থ—

পুরোহিত ও মন্ত্রপালক দেখিতে পাওয়া যায়।

"বৃহস্পতিং যঃ স্থভূতং বিভর্তি" ( ঋক্ ৪।৫০।৭ ) 'বৃহস্পতিং বৃহতাং মহতাং মন্ত্রাণাং পালিমিতারং দেবং উক্তলক্ষণং পুরো-হিতং বা' ( সায়ণ )

গ্রহ্বাগতত্ত্ব লিথিত আছে—বৃহস্পতিগ্রহ ঈশানকোণ, পুরুষ, ব্রাহ্মণজাতি, ঋথেদ, সন্বপ্তণ, মধুর রস, ধরু ও মীনরাশি, পুষানক্ষত্র, বস্ত্র, পুষ্পরাগমণি ও সিল্পদেশের অধিপতি। ইহার শরীর ষড়ঙ্গুল, ইনি পদ্মস্থিত, চতুর্ভু জ, এই চারি হস্তে অক্ষ, বর, দও ও কমগুলু ধারণ করিয়া আছেন। ইহার অধিদেবতা ব্রহ্মা, প্রত্যধি-দেবতা রুজ, অঙ্গিরা মুনির পুত্র, প্রাতঃকালে প্রবল, শুভগ্রহ, দেবগৃহস্বামী, বৃদ্ধ, রক্তদ্রব্যস্বামী, বাতপিত্তক্ষাত্মক, বণিক-কর্ম্মকর্ত্তা ও অঙ্গিরাগোত্র। (গ্রহ্যাগতত্ত্ব) দীপিকামতে—

বুহম্পতির আকৃতি পদ্মের গ্রায়, বর্ণ গৌর, জাতি ব্রাহ্মণ, পুরুষ, তমোগুণের অধিপতি ও সমধাতুবিশিষ্ট, ঋথেদের অধি-পতি, রাশিচক্রে সপ্তম, নবম ও পঞ্চম গৃহে পূর্ণদৃষ্টি। রবি, চক্র ও মঙ্গল মিত্র, বুধ ও শুক্র শক্র এবং শনি সম। বুহস্পতির মূল ত্রিকোণ ধরু। বুহম্পতি একরাশি হইতে অন্ত রাশিতে যাইতে এক বংসর এবং সমস্তরাশি ভ্রমণ করিতে ১২ বংসর সমর লাগে। কর্ক টরাশি বহস্পতির উচ্চ এবং মকর নীচ, তাহার মধ্যে করু টের ৫ অংশ স্থান্ন এবং মকরের ৫ অংশ স্থনীচ। বহস্পতি উচ্চে থাকিলে শুভফল এবং নীচ হইলে অশুভ ফল হইয়া থাকে, উচ্চ ও নীচের মধ্যবর্ত্তী হইলে ভাগহার-দারা ফল নির্ণয় করিতে হইবে। বুহম্পতি কালপুরুষের জ্ঞান ও স্থা। বৃহস্পতির দীপ্তাংশ ৯, অর্থাৎ বৃহস্পতিগ্রহ যথন যে রাশিতে অবস্থান করেন, তখন সেই রাশির যত অংশে তাহার কিরণজাত পূর্ণরূপে বিক্ষিপ্ত হয়, তাহাকে দীপ্তাংশ करह ; किन्तु यूर्यात मीथाः म मर्या मक्न श्राहर व्यविष्ठ इन। বুহস্পতির বক্রগতির কাল একশতদিন। বুহস্পতি ধন, পুত্র, কাঞ্চন ও মিত্রাদি-কারক।

বৃহস্পতির দণ্ডে জন্ম হইলে দেই ব্যক্তি অতিশয় মেধাবী, দান্তিক, বহুপুত্রযুক্ত, মিপ্তালাপী ও নৃত্যগীতপ্রিয় হয়। বৃহস্পতি-রিষ্ট---বৃহস্পতি যদি মেষ কিংবা বৃশ্চিক রাশিতে থাকিয়া কোন লগ্নের অষ্টম স্থানস্থিত এবং বৃহস্পতি যদি রবি, চন্দ্র, মঙ্গল ও
শনি কর্ত্বক দৃষ্ট হয়, আর শুক্রের দৃষ্টি না থাকে, তাহা হইলে
বালকের তিনবর্ষ মধ্যে মৃত্যু হয়। বৃহস্পৃতি তুঙ্গে অবস্থান
করিলে মানব মন্ত্রী, নরশ্রেষ্ঠ, অতিশয় বলবান্, মাননীয়, অতি
রাগাৰিত, ঐশ্বর্যাশালী, হস্তী, অশ্ব, যান ও স্থালরী স্ত্রী কর্ত্বক
বিভূবিত ও বহুগোষ্ঠী-পোষক হইয়া থাকে। তুঙ্গ সম্বন্ধে থনার
বচন—"কর্কটে জীবা বেদ বাথানে বিনা পড়নে আথর চিনে,

অৱ থায় বিস্তর আনে ঘরে বসিয়া গীত শুনে, ধন হয় সর্ব্বিকাল আগে পাছে দেখে ভাল॥"

মেষাদি দাদশ রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে নিম্নলিথিতরূপ ফল হইয়া থাকে:—

মেষে বৃহম্পতি থাকিলে, রাগাদি-সম্পন্ন, কর্ম্মঠ, বক্তা, দান্তিক, বিখ্যাতকর্মা, তেজস্বী, বহুশক্ত ও বহু ব্যয়ার্থযুক্ত, ক্রোধী, ক্রুর ও দণ্ডনায়ক হইয়া থাকে।

বুষে বুহম্পতি থাকিলে-পীনবিশালশরীর-সম্পন্ন, দেবদ্বিজ-গুরুভক্তিমান, দান্ত, স্থলর, ভাগ্যবান, স্থদারাত্মরক্ত, স্থলর-গৃহযুক্ত, ধনাচ্য, উত্তম বস্ত্র ও ভূষণযুক্ত, নয়নবেতা, স্থির-প্রকৃতি, বিনীত ও ঔষধপ্রয়োগকুশল হয়। মিথুন রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, বাগ্মী, নিপুণ, কর্মাকুশল, বিনয়ী, গুরু ও বান্ধবের মান্ত ও সৎকবি হয়। কর্কটি রাশিতে বুহ-স্পতি থাকিলে—বিদ্বান, স্থরপ-দেহসম্পন্ন, প্রাক্ত, ধর্মপ্রিয়, সংস্বভাবযুক্ত, যশস্বী, ধনী, লোকসংকৃত, বিখ্যাত, নরপতি, ধার্ম্মিক ও সহজের অনুগত হইয়া থাকে। সিংহে বুহস্পতি থাকিলে—স্থিরবৈরতাযুক্ত, ধীরপ্রফৃতি, অতিশয় পরাক্রমশালী, ক্রোধী, শিথিলদেহ-সম্পন্ন, হুর্গ, পর্ব্বত বা অরণ্যবাসী হয়। কন্তা রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, ধর্ম্মরত, ক্রিয়াপটু, জ্ঞানবান, দাতা, বিশুদ্ধ-সভাব, নিপুণ, ব্যবহারবেত্তা ও প্রভূত ধনবান হয়। তুলারাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—মেধাবী, বহুমিত্রসম্পান, বিদেশ ভ্রমণে রত, প্রাভূত ধনবান, অধার্ম্মিক, नि ও नर्छक्षाता धनमः थारक, कमनीय भतीत रहेया थारक। বুশ্চিকে বৃহস্পতি থাকিলে—অনেক শাস্ত্রে কুশলী, মরপালক, সাধুচরিত্র, অনেকপত্নী, অল্পসন্তান, হুইজনপীড়িত, বহু পরি-শ্রমী, দান্তিক, ধর্মানিরত ও নিন্দিতাচারী হয়। ধন্রাশিতে বুহম্পতি থাকিলে—ব্রত, দীক্ষা, যজ্ঞাদি কর্ম্মের আচার্য্য, সংস্থানবিহীন, সঞ্চয়ে অক্ষম, দাতা, স্বীয় স্থহদ্ পক্ষের প্রিয়-ব্যবহারকারী, রাজমন্ত্রী বা মণ্ডলাধ্যক্ষ, নানাদেশনিবাসী এবং যজ্ঞকরণ-মতিযুক্ত হইয়া থাকে। মকরে বৃহস্পতি থাকিলে— অল্পবলবান, ক্লেশসহিষ্ণু, নীচাচারপরায়ণ, মূর্থ, নিঃস্ব, মাঙ্গল্য, দয়া, শৌচ, বন্ধুবাৎসল্য ও ধর্মহীন, ভীক্ষ, প্রবাসশীল ও বিবাদী হয়। কুন্তে বৃহস্পতি থাকিলে—থল, অসাধুচরিত্র, নীচাভিরত, নৃশংস, লোভী, ব্যাধিগ্রস্ত, প্রজাদিগুণহীন ও গুর্বঙ্গনাগামী হয়। মীনরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে—বেদ ও অর্থশাস্ত্রবেত্তা, সাধু ও স্কল্লাণের পূজ্য, নৃপতির নেতা, শ্লাঘ্য, ধনবান্, স্থিরোছম-বিশিষ্ট, স্থনীতিপরায়ণ, বিখ্যাত ও প্রশাস্তচেষ্টাবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দাদশরাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে উপরিলিখিত ফল হইয়া থাকে। (সারাবলী) বৃহস্পতি অন্তের গৃহে অভ্য গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ভিন্নরূপ ফল হ'ইয়া থাকে।

অতি সংক্ষেপে ইহার বিষয় নিমে লিখিত হইল। বৃহম্পতি
মঙ্গলের গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—ধার্মিক, অনৃত,
ভীক, খ্যাতিপরায়ণ, অশুচি ও রোগযুক্ত হয়। ঐ গৃহে চক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ইতিহাস ও কাব্যকুশলী, বহরত্ব ও অনেক স্ত্রীযুক্ত, নৃপতি ও পপ্তিত, মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রেষ্ঠ রাজ-পুরুষ, ধনী, কুৎদিতপত্নী ও ভৃত্যযুক্ত হইয়া থাকে। রুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—অনৃতবাদী, পাপপরায়ণ, পরবিতাহেষণে নিপুণ, মেধাবী, কপটী ও নীতিবেস্তা হয়। শুক্ত কর্তৃক দৃষ্ট হইক্লে— সর্বেদা গৃহ, শ্বাদ, বস্ত্র, গদ্ধ, মাল্য, অলম্বার, যুবতী স্ত্রী, বিভব-সম্পান, উত্তম মতিমান্ এবং ভীক্ষভাব হইয়া থাকে। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মলিনদেহ, লোভী, উপ্রপ্রকৃতি, সাহসিক, প্রেসিদ্ধমাননীয় ও অন্থিরমতি হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি শুক্রের গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—
ময়য়য় ও পশ্বাদির অধিপতি, ধনী, পণ্ডিত ও রাজসচিব হয়।
চক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—অতিশয় ধনবান্, মধুরভাষী, জননীর
প্রিয়কর, যুবতীপ্রিয় ও উপভোগভোগী হয়। মঙ্গল কর্তৃক
দৃষ্ট হইলে—বালাস্ত্রীর প্রিয়, প্রাজ্ঞ, শূর, ধনী, স্রখী ও রাজপুরুষ হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—পণ্ডিত, চতুর, বিখ্যাত,
উল্ল ভাগ্যবান্, বিভবযুক্ত, স্থানীল ও কমনীয় মূর্ত্তি। শুক্র
কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—অত্যন্ত মলিনদেহ, ধনী, মধুরস্বভাব, শ্রেষ্ঠবস্ত্র ও শ্যালাভ হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—প্রাজ্ঞ, ধনধাত্যসম্পর, গ্রাম ও নগরবাদিগণের মধ্যে অতিশয় প্রধান,
মলিনদেহ ও কুৎসিত ভার্যাযুক্ত হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি বুধের গৃহে থাকিয়া রবি কর্ত্ক দৃষ্ট ছইলে—শ্রেষ্ঠ, গ্রামপতি, পুত্র দারা ও ধনমুক্ত। চন্দ্র কর্তৃক দৃষ্ট ছইলে—ধনবান্, মাতৃবৎসল, স্থকতিসম্পার, স্থখী ও ব্যয়হীন। মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট ছইলে শতশত সমরে বিজয়ী, ধনী ও লোক-প্রজিত। বুধ দৃষ্টে—জ্যোতিঃশাস্তে কুশল, বহুপুত্র ও দারামুক্ত, স্ত্রকার, অতিশয় বিরূপবাক্য-সম্পার, শুক্র দেখিলে দেব-গ্রামণের কার্য্যকর, বেশ্রাসক্ত ও কামিনীর হাদয়হারী এবং শনি দেখিলে—গ্রামপতি, স্থখী ও স্থানর শরীর ছইয়া থাকে।

চন্দ্রের গৃহে বৃহস্পতি রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—সংহাদরদিগের মধ্যে বিখ্যাত, ধন ও দারাবিহীন এবং শেষ বরুসে ধনী। চক্র দেখিলে—অতিশয় ছাতিমান্, নৃপতি তুলা, ধন ও কাহন দারা সমৃদ্দিসম্পন্ন, উত্তমাপদ্ধী ও পুত্রযুক্ত। মঙ্গল দেখিলে— বাল্যাবস্থান্ন দাতা, পণ্ডিত ও শ্র; বুধ দেখিলে—বান্ধব ও মাতৃ-হেতু ধনবান্, কলহান্বিত, পাপহীন, বিশ্বাসী ও মন্ত্রণাকুশল, শুক্র দেখিলে—অনেক স্ত্রী, ধনী ও ভাগ্যবান্, শনি দেখিলে— গ্রাম, সৈত্য বা নগরের প্রধান, বাচাল, বছবিভবসম্পন্ন এবং বৃদ্ধবন্ধনে ভোগী ও দাতা হয়।

রবির গৃহে বৃহস্পতি থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—লোক-প্রিয়, বিখ্যাত, নৃপতি ও স্থানরস্বভাব, চক্র দেখিলে স্ত্রীভাগ্যে ধনবান, জিতেক্সিয় ও মলিনদেহ, মঙ্গল দেখিলে—সাধু ও গুরুজনসমীপে সভ্যবাদী, শুর ও ক্রুরপ্রকৃতি, বুধ দেখিলে—ব্রীপ্রিয়, স্থানরভাগ্যসম্পন্ন ও রাজপৃজিত, শনি দেখিলে—অস্থা, তীক্ষণ্ণভাব, দেবগন্ধীসদৃশ পত্নীস্থধবিশিষ্ট ও ভোক্তা হয়।

বৃহস্পতি নিজগৃহে থাকিয়া চন্দ্র কর্ত্তুক দৃষ্ট হইলে—রাজবিকৃষ্ণ, সর্মদা পরিতাপপ্রস্ত, ধন ও আদ্মবন্ধহীন; মঙ্গল
দেখিলে—সংগ্রামে পরাজয়, ক্রুর, ঘাতক, পরপীড়ক ও তাহার
পদ্মীর নাশ হয়। বৃধ দেখিলে—রাজমন্ত্রী, অখবা নৃপতি, স্বত,
ধন ও সৌভাগ্যযুক্ত, সকল লোকের আনন্দকর ও অতিশয়
রূপবান্। শুক্র দেখিলে—স্বখী, ধনী ও পণ্ডিত এবং শনি
দেখিলে—অতিশয় মলিনদেহ, ভীক্ষতাব, দীন ও স্ব্থভোগরহিত হয়।

বৃহস্পতি শনির গৃহে থাকিয়া রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—
পণ্ডিত, ক্ষিতিপালক ও পরাক্রমশালী, চক্র দেখিলে—পিতৃমাতৃতজিপরায়ণ, কুলপ্রধান, প্রাক্ত, দাতা, ধনী, স্থালি ও
ধার্ম্মিক; মঙ্গল দেখিলে—শ্র, বোদ্ধা, গর্মিত, তেজন্মী, স্মবোধ্
ও বিখ্যাত; বুধ দেখিলে—কামুক, গণপ্রধান, সকলের সহিত্
মিত্রতা ও পণ্ডিত; শুক্র দেখিলে—ভোজ্য, অরপান ও বিশুবসম্পান, উত্তমন্ত্রীযুক্ত এবং শনি দেখিলে অশেষ বিশ্বাবিশারদ,
দেশ বা পুরের প্রধান ও ধনী হইয়া থাকে। (সারাবলী)

এই সকল দেখিয়া বৃহস্পতির শুভাগুড নির্ণয় করিতে হয়।
পূর্ব্বোক্ত ফলদশা, অন্তর্দ্ধশা বা প্রভ্যন্তর্দ্ধশা মধ্যে হইয়া থাকে।
অষ্টোত্তরী রা বিংশোত্তরী মতে সাধারণতঃ দশা গণনা হইয়া
থাকে।

অষ্টোত্তরীনতে ২০ পূর্কাষাতা, ২১ উত্তরাষাতা ও অভি-জিৎ এবং ২২ প্রবণা নক্ষত্রে জন্ম হইলে বৃহস্পতির দশা হয়। এই দশার পরিমাণ ১৯ বংসর। ইহার প্রতি নক্ষত্রে চারি বংসর ন মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ১ বংসর ২ মাস ১৫ দিন, প্রতি দণ্ডে ২৮ দিন ৩• দণ্ড, প্রতি পলে ২৮ দণ্ড ৩• পল হয়। নক্ষত্রের পরিমাণ ৩• দণ্ড হইলে এইরপ সময় হইবে, কম বেশী হইলে ভাগহার দারা ভোগ্যকাল স্থির করিতে হইবে।

মানবের এই দশা কালে রাজ্যপ্রাপ্তি, ধনাগম, পুত্রশাভ, বিবিধ বস্তভোগ, স্থবৃদ্ধি, বিহ্যা, স্থ্যাতি এবং ধনলাভ হর। বিংশোত্তরী মতে বৃহস্পতির দশা ১৬ বংসর। পুনর্বস্থা,

বিশাথা বা পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মিলে বৃহস্পতির দশা হয়।
আপ্টোন্তরী ও বিংশোন্তরী মতে বৃহস্পতি দশার প্রত্যন্তর্দশা

বিংশোত্তরী মতে অহোত্তরী মতে व९, भा, नि, मण, व९, मा, मि, तु व ७। ४। ७।२७ व, व, २। २। ১৮ व. जां २। ১। ১ । ১ । ১ । तू, भ, २। ७। ३२ বু, কে, • | ১১ | ৬ 01613010 तु. ए. २ । ५ । • व. व. । २। १४ तू, त्र, ३। ८। • 31 8129180 वू, म, • । >> । • २ 1 >> । २७ । 80 तू, त्रा, २ । 8 । २8 21 21 0120 ১৯ বৎসৱ. ১৬ বৎসর,

বাহুল্যভয়ে প্রত্যন্তর্দ্ধশা লিখিত হইল না। [দশা দেখ।]
বুহস্পতিগ্রহ একবংসর পরে এক এক রাশি ভোগ করিয়া
থাকেন। গোচরে বুহস্পতি থাকিলে নিম্নলিখিতরূপ ফল
হইয়া থাকেঃ—

বৃহস্পতি জন্মরাশিস্থ হইলে ভয়, দ্বিতীয়ে তর্থলাভ, ভূতীয়ে শারীরিক ক্লেশ, চতুর্থে অর্থনাশ, পঞ্চমে শুভ, ষঠে অশুভ, সপ্তমে রাজপূজা, অষ্টমে ধননাশ, নবমে ধনবৃদ্ধি, দশমে প্রাণয় ভঙ্গা, একাদশে লাভ এবং দ্বাদশে শারীরিক ও মানসিক পীড়া হয়।

গোচরে বা জন্মকালীন বুহম্পতি বিরুদ্ধ হইলে তাহার
শাস্তি করিতে অর্থাৎ তাহার জপ, হোম ও দান বিধেয়। বুহম্পাতির দান চিনি, দারুহরিদ্রা, অর্থ ( অভাবে ২৫ কাহন কড়ি ),
পীতধান্ত, পীতবন্ধ, রক্তপুষ্প, লবণ ও স্বর্ণ, এই সকল দ্রব্য সবস্ধ
দক্ষিণার সহিত উৎসর্গ করিয়া গ্রহবিপ্রকে দান করিতে
হইবে। অন্ত ব্রাহ্মণ ইহা গ্রহণ করিলে তিনি নারকী হইবেন।

নবগ্রহন্তোত্তোক্ত বৃহস্পতির স্থোত্ত—

"দেবতানাম্যীণাঞ্ঞরুং কনকসন্নিভম্।

বল্যভূতং ত্রিলোকেশং তং নমাদি বৃহস্পতিম্॥"

বৃহস্পতিক (পুং) > বৃহস্পতি-ভব। ২ বৃহস্পতি-দত্ত।
বৃহস্পতিচক্র (ক্লী) বৃহস্পতেশ্চক্রং। চক্রবিশেষ। বৃহস্পতির
সঞ্চারকালীন অধিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রযুক্ত নরাকার
চক্র। এই চক্রদারা বৃহস্পতি সঞ্চারে শুভ কি অশুভ হইবে,
তাহা জানা যায়।\*

ব্রহস্পতিচার (গুং) বৃহস্পতেশ্চার: সঞ্চার:। বৃহস্পতিগ্রহের স্ঞার। বৃহৎসংহিতার বিখিত আছে, বৃহস্পতি যে মাসে বে নক্ষত্রে উদিত হন, সেই নক্ষত্রের অমুসারে মাসের নাম হয়। >२ है। मात्र আहে विनया >२ है। वर्ष रहेत्व । क्रुखिका रहेत्व आवस করিয়া হই হই নক্ষত্রে কার্ত্তিকাদি বর্ষ হইবে : কিন্তু ঐ ছাদশটী वर्षित मर्था शक्षम, এकामन ७ बामन वर्ष छ्टे छ्टे नक्करण रहेरत। যেমন ক্বত্তিকা বা রোহিণী নক্ষত্রে বুহস্পতির উদয় হইলে কাৰ্ত্তিক নামক বৰ্ষ হয়। এই বৰ্ষে শকটাকীনী ও অগ্নাকীনী লোক সকলের ও গোর পীড়া, ব্যাধি এবং শক্তের প্রকোপ হইয়া शांत्क, त्रक्त शोजवर्ग शूष्ट्र मकत्नत त्रिक इत । त्रोमावर्ष व्यनातृष्टि. ইন্দুর, শলভ ও গক্ষী প্রভৃতি অওজ জন্তবারা শহ্ম হানি হয়। মানবগণের ব্যাধিভয়, শস্ত্রের প্রকোপ এবং মিত্রদিগের সহিতও শক্রতা হইয়া থাকে। পৌষ নামক বর্ষে জগতের শুভ হয়। রাজগণ পরস্পরের প্রতি শক্ততা পরিত্যাগ করেন। মাঘ নামক वर्स পিতৃগণের পূজাবৃদ্ধি, मर्खां প্রাণীর মঙ্গল, আরোগ্য, স্পবৃষ্টি ও ধান্তের স্থলভতা হইয়া থাকে। ফাল্গনবর্ষে কোন কোন স্থানে শুভ ও শস্যবৃদ্ধি, স্ত্রীগণের দৌর্ভাগ্য, তম্বরের প্রবলতা এবং রাজগণের উগ্রতা হয়। চৈত্রবর্ষে সামাগু বৃষ্টি, শস্যবৃদ্ধি, রাজ-গণের মৃত্তা ও রূপবান ব্যক্তিদিগের পীড়া হইয়া থাকে। বৈশাথ ৰংসরে রাজা প্রজা উভয়েই ধর্মতংপর, ভয়শৃত্য ও আহলাদিত হয়। জ্যৈষ্ঠ সংবৎসরে রাজগণ ধর্মপরায়ণ হয়, কঙ্কু ও শমী-জাতীয় ভিন্ন সকলপ্রকার ধান্তই পীড়িত হয়। আষাঢ় বৎসরে শশুবুদ্ধি এবং স্থানে স্থানে অনাবৃষ্টি ও রাজগণ অত্যন্ত ব্যগ্র হয়। শ্রাবণ বৎসরে শস্যবৃদ্ধি ও হষ্টলোকের পীড়া এবং ভাদ্রপদ বৎসরে কোনস্থলে স্থভিক্ষ বা কোথাও ছভিক্ষ হইয়া থাকে। আশ্বিন বংসরে অত্যন্ত জলপাত, শস্যবৃদ্ধি ও প্রজাদিগের স্থ সাচ্ছন্য হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি যথন নক্ষত্র সকলের উত্তরদিকে বিচরণ করে, তথন সকলের পক্ষে আরোগ্য, সুরুষ্টি ও মঙ্গল হয়। দক্ষিণদিকে

\* "লীর্ষে চন্ধারি রাজ্যং জলধিরপি করে দক্ষিণে চাপি সৌথ্যং চৈকং কঠে বিভৃতিং মদনশর্মিতং ৰক্ষিন প্রীতিসিদ্ধিন। পাদহাঃ ষট্ চ পীড়াং পুনরপি জলধিব মহন্তে চ মৃত্যুং নেত্রে ত্রীণি প্রদন্তঃ স্থমথ নিজতে বাক্শতে সংক্রমক্ষাং॥"

(জ্যোতিম্ব)

অবস্থিতি করিলে উক্ত ফলের বৈপরীত্য হয়। বৃহস্পতি এক বৎসরে হুটী নক্ষত্রে বিচরণ করিলে গুভ, আড়াইটী নক্ষত্রে মধ্যফল ও তদধিক নক্ষত্রে অগুভ ফল হইয়া থাকে।

বৃহস্পতির বর্ণ অগ্নির স্থায় হইলে অগ্নিভয়, পীত হইলে ব্যাধি, প্রামবর্ণে যোদ্ধাগম, হরিদ্বর্ণে চৌরভয়, রক্তবর্ণে শস্ত্রভয় ও ধ্মাভ হইলে অনার্ষ্টি হয়। বৃহস্পতি দিবাভাগে দৃষ্ট হইলে অত হইয়া থাকে। ফুত্রিকা ও রোহিনী নক্ষত্র বৎসরের দেহ, পূর্বায়াঢ়া নক্ষত্র বৎসরের নাভি, অশ্লেষা হদয় এবং ময়ানক্ষত্র বৎসরের কুয়ম। এই সকল নক্ষত্র শুভ ইইলে শুভ হইয়া থাকে। বৃহস্পতির অবস্থানকালে বৎসরের দেহনক্ষত্র যদি পাপগ্রহয়ারা পীড়িত হয়, তবে অগ্নি ও বায়ুজনিত ভয়, নাভিনক্ষত্র পীড়িত হইলে কুয়্বায়া পীড়িত হইলে কুয়্বায়া পীড়ত হইলে শ্রামাশ হয়।

শকাদিত্য রাজার সময় হইতে যত বংসর অতীত হইরাছে, তাহাকে তুইস্থানে রাথিয়া একস্থানের অঙ্ককে ১১ मित्रा खन कतिरव। धे खनकलरक शूनतात्र 8 मित्रा গুণ করিতে হইবে। পরে উক্ত গুণফলের সহিত ৮৫৮৯ যোগ দিবে। পরে এই যোগফলকে ৩৭৫০ দারা ভাগ করিবে। পরে অত্য স্থানস্থ শকবৎসরের অঙ্কের সহিত ঐ ভাগফল যোগ দিবে। এই যোগফলকে ৬০ দারা ভাগ এবং অবশিষ্টকে ৫ দারা ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে সেই লব্ধান্ধ সংখ্যার নারায়ণ প্রভৃতি যুগ এবং অবশিষ্ট অঙ্কদারা সেই যুগান্নবর্তী তত সংখ্যক বর্ষ हिनिटिट जाना यारेटि । छेक वरमत मरशा येठ रहेटि, তাহাকে ৯ দিয়া গুণ করিবে। পরে আবার ঐ বৎসর-সংখ্যাকে ১২ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। ভাগফল ঐ নবগুণিত অঙ্কে যোগ করিয়া ৪ দিয়া ভাগ করিলে যাহা লব্ধ হইবে, তৎ-সংখ্যক নক্ষত্ৰে বৃহস্পতি বিভ্নমান আছেন ইহা জানা যাইবে; কিন্তু গণনার সময় ২৪ নক্ষত্র হইতে গণনা হইবে। ইহাতে এক नक रहेरन, वृक्षिरं रहेरव रय २६ नक्क — शृक्ष जाजननक्क , ২ থাকিলে ২৬ উত্তরভাদ্রপদ ইত্যাদি রূপে সকল নক্ষত্র জানা যাইবে।

এই দাদশটা যুগের যথাক্রমে অধিপতি বিষ্ণু, স্থরেজ্য, বলভিৎ, অগ্নি, তন্তির প্রোষ্ঠপদ, পিতৃগণ, বিশ্ব, সোম, শক্র,
অনিল, অথিও ভগ। এই যুগাধিপতিদের নামান্থসারেই এই
যুগগণের নাম হইরাছে। এই যুগ সকলের অন্তর্ম্বর্তী পাঁচ পাঁচ
বৎসরে আবার পাঁচটী করিয়া সংজ্ঞা আছে। যথা—সংবৎসর,
শরিবৎসর, ইদাবৎসর, স্মন্থবৎসর ও ইদ্বৎসর। ইহাদের
। অধিপতি অগ্নি, স্থ্যা, চক্র, প্রজাপতি ও মহাদেব। এই পাঁচটী

বর্ষের প্রথমবর্ষে স্কর্ষ্টি, দিতীয় বর্ষের প্রারম্ভে বৃষ্টি, ভৃতীয় বর্ষে প্রাচুর বৃষ্টি, চতুর্থের শেষে বৃষ্টি এবং পঞ্চমবর্ষে সামান্ত বৃষ্টি হয়।

বৃহস্পতির সঞ্চার, উদয়, অস্ত, মহাস্ত, প্রশস্ত প্রভৃতি দারা এবং প্রভাবাদি ষষ্টিসংবৎসর দারা বৎসরের শুভাশুভ সমস্ত জানা যায়। বাহুল্যভয়ে অধিক লিখিত হইল না, মলমাসত্তন্ধ, জ্যোতিস্তব্ধ, বৃহৎসংহিতা ৮ আঃ প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। [ ষষ্টিসংবৎসর দেখ। ]

বুহস্পতিদত্ত ( পুং ) পাণিনির বার্দ্ধিকাক্ত নামভেদ।

বৃহস্পতি পুরোহিত (পুং) বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো বস্থ।
১ ইক্র । ২ দেবমাত্র। (শুক্রবজু° ২।১১)

বৃহস্পতিপ্রসূত ( জি ) বৃহম্পতিদেব কর্তৃক অন্বজ্ঞাত। ( ঋক্
১০।১৭।১৫ )

বৃহস্পতিম্প ( ত্রি ) বৃহস্পতিযুক্ত। ( সাংখ্যা° শ্রো° ৬৭।১• ) বৃহস্পতিমিশ্র ( পুং ) বৃঘ্বংশের জনৈক টীকাকার।

বৃহস্পতিবার (পুং) বারভেদ, রবি প্রভৃতি বারের মধ্যে পঞ্চম বার। এই বার শুভবার, অর্থাৎ ইহাতে সকল প্রকার শুভকর্ম্ম করা যাইতে পারে। এই বারে সাধারণতঃ ম্ফোরকর্ম্ম নিষেধ। বৃহস্পতিবারে জন্ম হইলে শান্তবেতা, স্থলের বাক্য-বিশিষ্ট, শান্তপ্রকৃতি, অভিশন্ন কামা, বহুপোষণকর, স্থিরবৃদ্ধি ও ফুপালু হয়। (কোঞ্চীপ্র°) [বার দেখ।]

বৃহস্পতিসব (পুং) যজ্জভেদ। আখলায়ন শ্রোতস্থত্তে এই যজ্জের বিবরণ লিখিত আছে। ক্ষত্রিয়দিগের যেরূপ রাজস্য় যজ্জ, তদ্ধপ ব্রাহ্মণগণের এই বৃহস্পতিসব।

"বাজপেয়েনেষ্ট্ৰু রাজা রাজস্থেরন য**জেত ব্রাহ্মণোবৃহস্পতিসবেন"** ( আশ্ব° শ্রৌ° নানা৫ )

বৃহত্পতিস্তোম (পুং) একাহ যাগভেদ। (পঞ্চবিংশবা° ২৫।১।১)
বৃ, ১ বৃত্তি। ২ ভৃতি। ক্র্যাদি° পরদেম° সক° সেট। লট্টবৃণাতি। লিট্ ববার। লুঙ্ অবারীৎ। লুট্ বরীতা। সন্
বিবরিষতি বিবরীষতি, বুবুর্ষতি।

বেঅইব (পারদী) দোষহীন।

বেঅকল (পারসী) বেয়াকেল্। হিতাহিতবাধশৃতা। অজ, মূর্থ। বেঅকুফ্ (পারসী) ব্যাকুব। নির্ব্যুদ্ধিতার জন্ম শজিত। বোধহীন।

বেত্মদব্ (পারসী) যে ব্যক্তির চালচলন ছরন্ত নহে। অসভ্য, নৈতিক শিক্ষারিরদ্ধ স্বভাব।

(ব अम् दो ( शांत्रमी ) (तम्राम्ती, अम् एउत्र कार्याः।

বেআদালত ( পার্সী ) অভায়। যাহা ভায় বা নিয়ম মত নহে। বে আ ইন্ ( পার্সী ) নীতি বা স্থৃতিবিক্ষ।

বেজাইনী ( পারমী ) চুরি, জাকাতি প্রভৃতি শাস্ত্রবিক্ষ কার্য।

বেআড়া (পারসী) > সাধারণ পরিমাণের অতিরিক্ত। ২ স্বভাব-বিকল্প, অভায় বা কদর্য্য স্বভাব।

বেআক্ৰাজ ( গারদী ) অপরিমিতাচারী। বথাজ্ঞানবিবর্জিত। যে অন্মান দারা যথাকর্ত্তব্য সাধনে অক্ষম।

বেআকাজী (পারদী) অমিতব্যয়ীর কার্য্য। অসময়-ভর।

বেআব ক (পারসী) > আবরণশৃত্য। ২ স্ত্রীণোক প্রভৃতির গাত্রাচ্ছাদক বস্ত্রের অপনোদনই মান নাশের কারণ হয়। পদার বাহিরে আগতা রমণীই বেআবৃক হইয়া থাকে। ২ উলক।

বেজাবাদ (পারসী) চাষবাসবিহীন স্থান।

বেজামল (পারমী) সারত-বহিতৃতি। অধিকারের বহিতৃতি সময়। মল সময়।

বেআ্মলী (পারনী) মন্দ সমরে।

বেজারাম্ (পারসী) > স্বস্থতাবিহীন। ২ অস্থ। ৩ রোগ।

বেআরামী (পারসী) অমুস্থ, রোগগ্রস্ত।

বেইথ তিয়ার (পারসী) > সীমাবহির্ত । ২ রোগাদির যন্ত্রণা বা বিষম বাসনার বিরক্তি হেতু জড়ীভূতের ক্লেশের চরম সীমা। চলিত ঝালা-কালা। জর্জারিত।

বেইখ্তিয়ারী (পারদী) জর্জারতের ভাব।

বেই ত্রিফাক (পারদী) মতদৈধতাযুক্ত। অমিত্রতাসম্পন।

বেইমান (পারসী) বিধর্মা। ২ অধান্মিক, অসৎ, হুষ্ট।

বেইমানী (পারদী) অধার্মিকের কার্য্য। অবিশ্বাদিত্ব।

বেউড্বাঁশ ( দেশজ ) একপ্রকার বাঁশ। [ বেছরবাঁশ দেখ।]

বৈএকরার্ (পারসী) বেকব্ল, কোন বিষয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ বা স্বীকার না করণ।

বেএস্তেমাল (পারদী) অনভ্যস্ত।

বেওকর (পারদী) দ্বণিত দ্বণার্হ অখ্যাতিস্কে। 😘 💮

বেওকরী (পারসী) যে কার্য্য করিলে সাধারণের দ্বণা বা অসশ্বান জন্ম।

বেওক্ত (পারদী) অসময়। কার্য্য-বহিভূতি সময়।

বেওজন (পারদী) > তৌৰ না করিয়া। ২ স্রোতের প্রতিকৃলে।

বেওজনী (পারদী) যাহা ওজন করা যায় না। অতিশয় গুরু।

বেওয়া (পারদী) > विधवा স্ত্রী। ২ বেখা।

বেওজর্ (পারদী) অনাপত্তি। কোনরূপ বাদ প্রতিবাদ না শুনা।

বেওতন্ (পারসী) > গৃহহীন। ২ বিদেশী।

বেওরা (দেশজ) > বিবরণ, বার্ত্তা সংবাদ। ২ পাগল। ৩ বাতুল।

বেওস্বাস্ (পারদী ) নি:সন্দেহ।

বেঁউচা (দেশজ) অঙ্গভঙ্গী। অঙ্গমচকান।

বেঁওত (দেশজ) আফতি। প্রকার। সহপার। বাগা

বেঁওতী (দেশজ) বড় বা বিস্তৃত (জাল)।

বেঁকা (দেশজ) বক্র।

বেঁকি ( দেশজ ) পদালক্ষারভেদ।

বেঁজী (দেশজ) বীজের কলা বা গেঁজ। বেঁজী নামক জন্ত, নকুল।

বেঁটে ( দেশজ ) বামন। কুলাকার ব্যক্তি।

বেঁডে (দেশজ) পুচ্ছহীন।

বেকএদ (পারসী) অবরোধমুক্ত।

বৈকনাট (পুং) বে ইত্যপলংশ: দ্বিদ্ববাধক: একং গুণং জ্ব্যমূণিকায় দল্ধা দ্বিগুণং মহুং দেয়মিতি সময়েন নাটয়তি ব্যবহরতি নাটি অচ্-বে একশন্ধা: পৃষোঁ বেকভাব:। কুষীদী,
কুষীদজীবী, চলিত স্পথোর। (ঋক ৮।৫৫।১০)

বেকবৃল্ ( পারসী ) অভিমতরপে স্বীকার না করণ।

(वकवृली ( शांत्रमी ) अश्वीकांत्रक्रत्थ कार्या-कत्थ।

বেকরার (পারসী) বে যথাসমর নির্দেশ ঠিক করিতে পারে না।

বেকরারী ( পারদী ) প্রতিমূহুর্ত্তে যে কথা পাণ্টাইয়া থাকে।

বেকল (হিন্দী) বিকল শব্দের অপভ্রংশ। ২ যন্ত্রাদির বিক্বতি।

(বকল। ( দেশজ ) বাকল, বৰল। ফলাদির উপরের থোদা।

(বকসূর (পারদী) > নির্দ্ধেষ সপ্রমাণ। ২ দোষণীলতা।

ত কোন খুঁৎ, ছিদ্র বা গলদ্হীন। বেমন বেকস্কর খালাস ।

বেকসুরী (পারসী) দোষহীনতা। নির্দোষ।

বেকাএম (পারসী) অচিরস্থায়ী।

বেকাএমী (পারদী) যাহা বছদিন স্থায়ী নহে।

বেকানূন্ (পারসী) অবিধিসিদ। অসমদ।

বেকাকুনী (পারসী) অসম্বদ্ধতা।

বেকাবূ (পারসী) > আক্রমণ হইতে আত্মসমর্শণে অপটু। ২ বিশেষরূপে কাহিল করণ।

বেকায়দা (পারসী) ১ বন্দোবন্তের বাহিরে। ২ **অস্থ**ৰিধা। ৩ উপায়হীন।

বেকার্ ( পারসী ) যাহার কাজকর্ম নাই । নিক্রমা ।

বেকারী (পারসী) নিষ্ণা হইয়া থাকা।

বেকিন্মুৎ (পারসী) তুচ্ছ বস্তু। যাহার কোন মূল্য নাই।

বেকিম্মতী (পারসা) তৃচ্ছত্ব। মূল্যহীনত্ব।

বেকুরা ( খ্রী ) ১ বাক্য।। ( নিঘণ্ট ু) ২ বাদ্যযন্ত্রভেদ।

বেকুরি ( খ্রী ) বাক্য। ইহার পাঠান্তর তেকুরি ও ভাকুরি ।

(तरिकि कि सु ( शांत्रमी ) जनानिविशीन।

বেকৈফিয়ক্তী ( পারসী ) কারণ-নির্দেশ না দেওয়া।

বেথবর (পারদী) সংবাদ অবগত না থাকা। অসাবধান,

বেখমীর (পারসী) রস বা আসাদহীন।

বেখরচা ( গার্নী ) ব্যয়-রাহিত্য।

বেখামিদ (পার্সী) প্রভূহীন।

বেখারি ( দেশজ ) বাঁশ ফাড়িয়া বে ভাগ করা যার।

বৈগড়া (দেশজ) ১ কার্য্যে বাধা। ২ দোবগুক্ত। ৩ বিকৃত গঠন।

বেগম (পারসী) ১ চিম্ভাহীন। ২ মুসলমান-রাজমহিষী। ৩ ঔৎ-স্থক্যপৃত্য।

বেগর (আরবী) > ব্যতিরেকে। ২ বিনা পারিশ্রমিকে (কার্য্যকরণ)

বেগরজ (পারদী) > নিশুয়োজন। ২ অপক্ষপাত।

বেগরজী ( পারসী ) ১ অপক্ষপাতিতা। ২ প্রয়োজনশৃত্যতা।

বেগল গশ ( পারদী ) চিস্তারাহিত্য।

বেগল্ পার্নী) যাহাতে ভূল নাই।

বেগল্তী ( শার্সী ) ভ্রমহীনত।

(वर्गाना ( गांत्रमी ) विष्मि (माक।

(वशांकिलं (शांतमी) अनगम।

বেগাফিলী (পারসী) আলভহীনতা, পরিশ্রমপটুত।

বেগার পোরসী) পরের অনুরোধে বিনা লাভে কাল করা।

বেগারী (পারসী) অহুরোধে পড়িয়া অলাভে কার্য্য করণ।

(विश्वन ( तमन ) वर्डिक् । [ वर्डिक् तम्थ । ]

বেগুনা (পার্সী) পাপরাহিত্য। নির্দোষতা।

বেগুনাগরী ( পারসী) দও হইতে মৃক্তি।

বেগুনাগার (পারসী) দোষশৃত্যতা। ২ বেগুণীরঙের ঘর।

বেগুনীয়া ( দেশজ ) বেগুনবর্ণের রং।

বেঙ্ (দেশজ)ভেক।

বেঙা ( দেশজ ) যাহার বামহাতে বেশী জোর থাকে।

বৈপ্তাচী ( দেশজ ) কুদ্ৰ ভেকশাবক।

বেচা (দেশজ) বিক্রী করা।

বৈচান ( দেশজ ) বিক্রী করান।

বেচার। (পারসী) উপায়হীন। সম্পদহীন। দীন।

বেচাল (হিন্দী) ১ যাহার চালচলনে কোন স্থিরতা নাই। ২ অস্থির, অনিয়ম।

বেচালী (হিন্দী) याशांत्र চাল চলন হুরস্ত নহে। ২ অস্থিরচিত্ত।

বেজখম ( পারদী ) বিবাদবিদংবাদ।

বেজখনী ( পারসী ) বিবাদহীনতা।

বেজান ( গারদী ) প্রাণশৃত।

বেজানিব (পারসী) যাহা অজানিত, যাহা জানা নাই।

বেজায় (পারদী) ১ অত্যন্ত। ২ অসমত।

বেক্লায়া (পারসী) যাহা থারাপ হয় না।

েবজার ( পারদী ) বিরক্তি।

বেজারি ( পারসী ) যাহা সচরাচর হর না।

(विकिल्म् ( शांत्रनी ) यांश वाका नव्ह।

(विकी (तिभक्ष ) नक्ष।

(वजूम् ( शांत्रमी ) शर्वरीन।

বেটা (হিন্দী) ১ পুত্রসন্তান। ২ নিম্ন শ্রেণীর ব্যক্তিকে বেটা। সংবাধন করা যায়।

বেটা ইন্ ( চলিত ) ইংরাজী Time শব্দবোগে উৎপন্ন। অসমর। বেটী ( হিন্দী ) ক্যা, পুত্রী।

বেটুয়া ( দেশজ ) > বেটোদড়ি। ২ ক্ষুদ্র থলি।

বৈঠিক (পারদী) যাঁহার কোন বিষয়ে স্থিরতা নাই 🕆

বেঠোর ( পারসী ) অস্থিরমতি । চঞ্চলচিত্ত ।

বেড় (দেশজ) > ঘের। ২ চতু:সীমা। ৩ পেঁচ। ৪ বড়যন্ত্রাদি, কুমংলব বা পাক।

বেড়া (দেশজ) চতু:দীমাবর্জী বংশাদি নির্মিত প্রাচীর।

বেডাঁড়া (দেশজ) অনভান্ত। বাহার খভাব আদৰ কায়দা হরস্ত নহে। চলিত চেট্যা।

বেড়ান ( নেশজ ) ভ্রমণ করণ।

বেডানিয়া (দেশজ) ভ্রমণকারী।

বেড়ী (দেশজ) হস্ত বা পদের শৃত্যল। উনান হইতে হাঁড়ি প্রভৃতি নামাইবার স্থবিধার জন্ম লোহযন্ত্রভেদ।

বেড়বাঁশ ( দেশজ ) সরু ও কণ্টকযুক্ত কুদ্রশ্রেণীর বংশবিশেষ।

বৈড়েলা, কুজ বৃক্ষবিশেষ। (Sida cordifolia) তিলতৈল, হুৰ্ম ও বেড়েলা সহযোগে আয়ুৰ্ব্লেদ শাস্ত্ৰে একপ্ৰকার বলাতৈল প্ৰস্তুতের ব্যবস্থা আছে। উহা অন্ধান্তাকেশ ও মুখমওলীর পক্ষাঘাত প্ৰভৃতি রোগে মালিস করিলে উপকার দর্শে। [অপরাপর বিবরণ বলা শব্দে দুষ্টব্য়।]

বেডোল (পারসী) কদাকার গঠন। যাহার আরুতি প্রকৃতির অনুরূপ নহে।

বেটব (পারসী) যাহা চলনমত নহে, কদাকার।

বেত ( দেশজ ) বেত্র শব্দের অপল্রংশ।

বেতক্সীর (পারসী) নির্দোষ।

বৈতদ্বীর (পার্দী) অসম্দচিত। অসাবধানী।

বৈতন (দেশজ) > মাহিয়ানা। কর্ম্ম করিয়া পুরস্কার স্বরূপ যে বিনিময় পাওয়া যায়। ২ জীবিকা। ৩ (পারসী) বেতন-ভোগী দাস বা ভৃত্য।

বৈতন্কী (পারণী) ১ যাহার অধেষণ লওয়া হর নাই। ২ অমার্জিত।

বেতমীজ (পারসী) > অবিমৃশ্রকারী। ২ সদসং বিবেকবিহীন।

বৈত্রমীজী ( পারদী ) সদসংবিবেকশৃগুত্ব।

বৈতর । (পারসী) অত্যধিক। স্বভাববিক্ষ।

বেতরঙ্গ ( দেশজ ) একপ্রকার বৃক্ষ।

বেতরদৃদ (পারসী) মতলবহীন, চেষ্টাশৃশ্ব বা উদ্যমবিহীন।

বৈতর্ফ (পারসী) অপক্ষপাত। যে কোনও দলভুক্ত নহে।

বেতরফী (পারসী) অপক্ষপাতিত্ব।

বৈতরাস (পারসী) > নির্ভীক। ২ কাটিয়া ছাঁটিয়া পরিস্কৃত নহে।

বৈতর্বিয়ৎ (পার্সী) অশিক্ষিত। অনভ্যন্ত।

বেতহকীক (পারদী) যাহা সত্য বা যথার্থ নহে। অসত্য।

বেতাইন্ (পার্মী ) ১ ক্ষমতাতিরিক্ত। ২ আজা ব্যতিরেকে।

বেতাগীল (পারসী) যথাসময়ে তাগীল না করা। অনবধানী।

বৈতাগুৎ (পারসী ) হর্মল। অস্তু।

বেতার (পারসী) ১ আস্বাদবিহীন। ২ তদ্বিশৃত্য।

বেতাল (পুং) ভূতযোনিবিশেষ। ( হুর্গোৎসবপ<sup>°</sup>)

বেতালা (স্ত্রী) যে বাদ্য বা সংগীত তাল (বা ঢোলক প্রভৃতি বাদ্যের) সহগামী নহে। ২ যে সংগীতকালে ঠেকার লয়

মত গমন করিতে পারে না।

বেতালীম্ (পার্মী) অশিক্ষিত। রীতিনীতি প্রভৃতিতে

অনভিজ্ঞ।

বেতৃআ। (দেশজ) বাস্তক শব্দের অপভ্রংশ। চলিত বেতোশাক।

বেতোয়াজ (পারসী) ১ অবিনীত। ২ কঠোরস্বভাব।

া ৩ শরীরসেবার অকুশলতা।

বেতোশাক ( দেশজ ) থাদ্যোপযোগী শাকভেদ। (Chenopo-

dium album) বাঙ্গালায় সরস্বতীপূজা এবং শিবচতুর্দশীর

পারণদিনে কুল দিয়া বেতোশাকের অম্বল থাইবার পদ্ধতি

বেদখল (পারসী) স্বাধিকারচ্যুত।

বেদখলী (পার্মী) ভোগদথল না থাকা। স্বাধিকারচ্যাত।

বেদবদবা ( পারদী ) প্রভুব, মর্যাদা বা রাজগান্তীর্যাহীন।

বেদ্য (পার্নী) রুদ্ধান। অধিক পরিশ্রমের পর খাসাব-

রোধের তার ক্লান্তি।

বেদর্কার (পারসী) অনাবখ্যকীয়। নিপ্ররোজন।

(वमत्कां दी ( शांत्रमी ) প্রয়োজনহীনত।

বেদরিয়াফৎ ( পারসী ) অমধাবনহীন। স্থিরচিতে বিচারাক্ষ।

বেদর্দ (পার্সী) ব্যথা বা যন্ত্রণাশৃত্য।

(उममी ( शांत्रमी ) (उमनामुक्ति ।

বেদলীল (পারসী) > তর্ক বা প্রমাণশৃষ্ঠ।

বেদলীলী (পারদী) প্রমাণাভাব বা তৎসম্পর্কীয় কাগৰপত্তের

রাহিত্য।

বেদ্স্ত (পার্সী) স্বাধীন। কাহার শাসনভূক্ত নংছ।

বেদস্তথৎ (পারসী) স্বাক্ষরীন।

বেদন্তথতী (পারসী) স্বাক্ষরশৃত্য কাপজাদি।

বেদস্তর (পারসী) রীতিনীতি বা চালচলন-বহিন্ত । অস্থা-

বেদস্তরী (পারসী) সাধারণ নিয়মের ব্যতিক্রম।

বেদাঁড়া (পারসী) > অপ্রচলিত। ২ যে বালক সহজে শিক্ষা লাভ করিতে চাহেনা বা মারিলেও সারেখা হয় না। ঢেট্যা, অদম্য।

বেদাগ (পারসী) দাগ বা চিহ্নপৃত্য।

বেদাগা (পারসী) > কলঙ্কশৃত্য। ২ সং, ত্যায়পরায়ণ।

বেদাগী (পারসী) বৈলক্ষণাচিত্তযুক্ত। বেমন বেদাগী মুক্ষী। চৌর্য্য বা মারামারি প্রভৃতি বেআইনী অপরাধে যে ব্যক্তি কখন ধর্মাধিকরণ কর্তৃক চিহ্নিত হর নাই।

বেদানা (পারসী) > দানা বা বীজহীন। ২ কাবুল প্রদেশকাত माष्ट्रियटाम । [ माष्ट्रिय (मथः। ]

(तमात ( शांतरी ) > गांतरम्छ । २ इःगांतर, इर्फर्स ।

বেদাবা (পারদী) দাবী বা দায়িত্বহীন।

(तमात्री (प्रमञ ) शैनमून। याहात मूना वा नाम नाह ।

(विमृत् ( शांत्रमी ) > निर्मग्र । २ डेमांनीन, विद्रांनी । ७ भांखि-শূনা মন বা অন্তঃকরণ।

বিদিলী (পারদী) অম্বমনস্ক। অশান্তচিত্তত্ব।

বেনাম ( গারদী ) নাম বা উপাধিরহিত। স্বীয় সম্পত্তি অগ-রের নামে লেখাপড়া করিয়া রাখা।

বেনামী (পারদী) বেনামের ভাব বা কার্য্য।

বেনিশান (পারদী) চিহ্নহীন।

(तश्रामा ( शांतमी ) श्रामा वा आवत्रश्रीन । निर्म्च , य मकन রমণী পটাচ্ছাদনের বাহিরে আসে।

বেপরব। (পারসী) ১ নির্ভরে, অন্থচিতে। ২ স্থির, শাস্ত।

বেপরবাঈ (পারসী) বিপন্ম্তি।

বেপারবানা (পারদী) রাজাজ্ঞাপত (Warrant)-বিহীন।

বেপসন্দ (পারদী) অভিমতশৃত্য। যাহা দেখিলে কাহারও মনোমত হয় না।

বেপার ( দেশজ ) ব্যবসা, বাণিজ্য। কার্যা—বেমন এ বিবাহ-বেপারে আমার কোন লাভ নাই।

বেপারী ( দেশজ ) বণিক, বেনে, দোকানী।

বেপালা (পারদী) > সমকক্ষতাপুত্র বা যাহা সম্পাদনে আমার যোগ্যতা নাই। ২ বছদুর।

বেপোশাক (পার্মী) পরিধের বস্তবিহীন।

বেফ্রাগ্র (পারদী) অবসরহীন।

বেফরাগভী ( পারসী ) স্থত্বচ্ছন্দ বা বিরামাবসরশুন্য।

বেফায়দ্ব (পারসী) মিছামিছি। বুথা। কোন লাভের না হওয়া।

বেফ্যাস (পারসী) হঠাৎ উক্ত। অপ্রাদঙ্গিক বা জৰণা উক্তি। গুরুজনের সমক্ষে অশ্লীলবাক্যপ্রয়োগ।

বেফিকির (পারসী) মন্ত্রণা বা ফন্দিছীন। অবিবেক যুক্তি।

বৈফুরস্থ (পারসী) স্থযোগ বা স্থবিধাশৃন্য। অবকাশহীন।

বেফুরসতী (পারসী) অবসরলাভের স্থযোগবিহীন।

বেবক্ত (পারসী) অযথা সময়ে।

বৈবনায় ( পারসী ) বনিবানাশূন্য। বন্ধুজাভাৰ।

বেবন্দেজ (পারসী) বন্দোবস্তহীন।

বেব্যুনা ( দেশজ ) গুলভেদ ( Mussænda frondosa )

বেবল (পারসা) শক্তিরাহিত্য।

বেবশ (পারসী) যে বশতাপন্ন নহে।

বেবাক (পারসী) > সমন্ত। ২ রাকীশৃত।

বেবাকিফ্ (পার্মী) বে-ওরাকিফ্। অপরিজ্ঞাত। যিনি সম্যক পার্দশী নহেন।

বেবাকী (পারসী) ২ সম্পূর্ণতা। সমগ্রতা।

বেবাদা (পারসী) > যিনি প্রতিজ্ঞা বা প্রতিশ্রুতিতে আবদ্ধ নহেন। ২ দেয় দ্রব্যের নির্দিষ্ট-সময় নিরূপণ না করণ।

বেবারিস্ (পারসী) ওয়ারিস্ বা উত্তরাধিকারশৃক্ত। যে দ্রব্য কেহই উত্তরাধিকারস্ত্রে দায়ী করে না।

বেৰু নিয়াদ ( পারসী ) ভিত্তিশৃত্য।

ৰেম (দেশজ) তাঁত। বেমা।

. বেমকরর্ (পারসী ) স্থিরনিশ্চয়তাশৃষ্ক । স্মনিশ্চিত । **নিপাতি**-বিহীন ।

বেমকররী (পারদী) বে কার্য্য প্রমাণাদিদারা স্থিরীকৃত হর নাই।

(वंशका ( शांतमी ) व्यमम् । (वंष्प । विमम् भार्य ।

বেমক্দুর (পারসী) অসম্ভব। অপারগ।

বেশজ বুদ (পারসী) দৃঢ়তাহীন। সামর্থ্যহীন। অশক্ত।

বেমজ বুতী (পারসী) দৌর্জন্য। দৃঢ়তাভাব।

বেমজ্লিস্ (পারসী) দলশৃত্য। যে বান্ধৰসমিতিতে আমো-দের অভাব হয়।

বেমজ্লিদী (পারদী) মজ্লিদে আমোদাভাবরূপ কার্য্য।

বেমজা (পারসী) ১ অত্যন্ত গলিত। ২ স্বাদহীন (ৰুদলী প্রভৃতি) ৩ জামোদ বা ক্ষ্তিশূন্যতা।

বেমতালুক ( পারুলী ) সম্বন্ধবিহীন।

বেমৎলব (পারদী) উদ্দেশুবিহীন। প্রামর্শ, ইচ্ছা বা অনুরোধ-রাহিত্য। অভিপ্রায়শূন্য।

(त्रश्लती ( शांत्रमी ) याशांत्र त्रांन व्यमनिष्धांत्र नार्छ।

বেমঞ্জুর (পারসী) অনভিমত। যাহা মনোমত নহে। বেমঞ্জুরী (পারসী) অন্থমোদন না করার কার্য্য। মনোমত বিলয়া স্বীকার না করণ।

(त्यत् की ( शावनी ) वेष्ठाविक्ष।

বেমর্সূম ( পারসী ) অসমর। অহুপযুক্তকাল।

বেমার্ (পারসী) অস্থ। জরাদি অস্ত্তা।

বেমারী (পারদী) জরযুক্ত। অহন্ত।

(त्रभालिक् ( शावरी ) कर्छा वा मचाधिकात्रिभ्ना।

বেমালিকী (পারগী) কর্তাশৃগ্রন্থ। যে সম্পত্তির মালিক নাই। বেমালুম্ (পারগী) চিহ্ন বা দাগবিহীন। অপ্রত্যক্ষণ অজ্ঞাতরূপ।

বেমাল মী (পারসী) > অজ্ঞাতসারে দ্রব্যাদি অপহরণরূপ কার্য্য। ২ কাচ বা ছিন্নবস্ত্রের দাগবিহীন জ্বোড় দেওয়া।

বেমাসুল (পারসী) শুরুশ্র ।

বেমিল (পারসী) যাহার পরম্পারে মিল বা সামঞ্জ নাই। বেমিশিল (পারসী) সমাজের অযোগ্য। যে ব্যক্তি মিশ্ল বা দলে প্রবেশলাভের অপাত্র।

বেমিশিলী (পারসী) দলপ্রবেশের অবোগ্যতা।

বেমুদ্দে (পারসী) সময় বা ফুশ্সদ্শৃত।

বেমুদ্দতী (পারদী) সময়াভাব।

(ৰমুনাসিব (পারশী) অনভিমত। বাহা অভিপ্রেক নহে। অনুপ্রক্ত।

বেমেয়াক (পারসী) মেয়াক বা নিরূপিত সময়শৃত।

(वत्यश्रामी ( शांत्रमी ) त्यश्रामण्डा ।

বেমেরাম্ত (পারসী) ধাহার মেরামং বা প্ন:সংস্কার হয় নাই।

বেমেরামতী ( পারসী ) জীর্ণ সংস্কার না হওনের কার্য্য।

বেয়ালা (দেশজ) বেহালা। > বাদ্যযন্ত্রবিশেষ। ২ কলি-কাতার দক্ষিণ উপকণ্ঠবর্ত্তী একটী প্রসিদ্ধ গ্রাম।

বেয়াল্লিশ ( দেশজ ) ৪২ সংখ্যা, দ্বাচত্বারিংশং।

(বরঙ্গ (পারসী) বর্ণবিহীন।

বৈরুজ (পারসী) আদালতে মকন্দমা দাখিল না করা। ২ কোন বাক্যের সামঞ্জস্ত-রক্ষার্থ পরস্পারের কথার মিলান বা কজু করণ।

বেরুন (পারসী) বাহির হওন।

বেরেবাজ (পারসী) याহার চলন নাই। আচার ব্যবহারবিরুদ্ধ।

বেরোখ (পারসী) সমুখীন বা চড়াও নহে। অবিরুদ্ধ।

বেরোজগার্ (গার্নী) দৈনিক অর্থাগমশৃন্ত। যিনি নিজ পরিশ্রমলন্ধ প্রাত্যহিক বৃতিধারা জীবিকার্জন করিতে অসমর্থ।

বেরোজগারী (পারদী) জীবিকার্জনে প্রদর্মতা।

বেল (দেশজ) বিৰফল। [বিৰ ও শীফল দেখ।]

বেলকার ( দেশজ) বিলকার। চর্মতেদক যন্ত্রবিশেষ। (Lancet)

বেলদার্ ( পারসী ) > ফুলদার (জামা)। ২ সেনাবাহিনীর অগ্র-গামী কর্মচারিভেদ। সম্মুখপথের বাধাবিদ্ধনাশ, পুল ও থাত খননাদি পরিদর্শন ইহাদের কার্যা।

বেলন (দেশজ) कृषी বা লুচীবেলা কাৰ্ছগোলকভেদ। বেল্লন।

বেলফুল (দেশজ) স্থগদ্ধ পুষ্পবিশেষ। (Jasminum Zambac) এই পুষ্পের স্থগদ্ধ হইতে নানাপ্রকার আতর ও স্থগদ্ধি রসসার প্রস্তুত হইয়া থাকে।

(तनावनो ( प्रमंख ) त्रांशिगीविष्मय।

বেলুন (ইংরাজী) আকাশে উঠিবার যন্ত্র। (Balloon)

বেল্লিক (দেশজ) পাজি। অধার্ম্মিক।

বেল্লিড (দেশজ) কম্পিড। আন্দোলিত।

বেশ ( পারদী ) সাবাস্। স্থগাতিস্থচক শব্দ। (দেশজ) পরিচ্ছদ।

বেশক (পারসী) নিশ্চয়। নির্ভয়।

বেশভূষা ( দেশজ ) সাজসজ্জা।

বেশমুলা ( পারদী ) উচ্চদর। বহুমূল্য।

বেশর (দেশজ) নাসালকারভেদ।

**(ৰশরমৃ** ( পারদী ) লজাহীন। নির্ন্নজ।

বেশরমী (পারসী) লক্ষাহীনতার কার্য্য।

বেশরা ( পারদী ) ষথাপথ বহিভূতি। অসাধারণ। অস্বাভাবিক।

বেশরাকৎ ( পারসী ) অংশীদারবিহীন।

বেশাইন (পার্সী) অসম্মানিত।

বেশামাল (পারসী) > রক্ষা করিতে অসমর্থ। ২ বেশামাল হইরাছে অর্থে কাপড়ে মলত্যাগ করিয়াছে বুঝার।

বেশী ( পারসী ) অধিক।

বেশুমার ( পারদী ) সংখ্যাতীত।

বেশুমারী ( পারসী ) সংখ্যাতিরিক্ততা।

(तश्वांव ( शावमी ) थाना ज्वावित्यव ।

**বেসহ্ব** (পার্নী) অসামাজিক। যাহার স্বভাব সাধারণের অপ্রিয়।

বেস্হ্বতী (পার্সী) সমাজবদ্ধ হইবার অন্প্রযুক্ত স্বভাববিশিষ্ট।

বেসাইৎ ( পারসী ) অসাময়িক। যথাক্ততির বহিভূতি আকৃতি-বিশিষ্ট।

বেসাজ (পারসী) সজ্জাশৃত্য। মনদ সাজযুক্ত।

বেসাৎ ( আরবী ) মূলধন। মালপত্র।

বেসাতী ( খারবী ) পণ্যদ্রব্যবিক্রয়ী।

বেসালিস (পারসী) সালিস্বা মধ্যস্পৃত্য।

বেসূদ (পারসী) হদ বা লাভ ব্যতিরিক্ত।

বেসূদী (পার্মী) > স্থদ ব্যতীত টাকা ধার দেওন। ২ লাভ ব্যতীত ঘ্রিয়া বেড়ান।

বেসেরেস্তা (পারদী) কার্য্যস্থানের বন্দোবস্ত শৈথিল্য। অসামাজিক।

বেসেড়া ( দেশজ ) যাহারা বাসা করিয়া প্রবাসে থাকে।

বেস্তাড়া ( দেশজ ) ১ বৃদ্ধ। ২ ভগ্ন। ৩ পুরাতন। ৪ নিন্দিত।

বেহক (পারসী) মিছামিছি। অযথা।

বেহজম (পারসী) অপরিপক। যে খান্যাদি উদরে জীর্ণ হয় নাই।

বেহজমী (পারসী) পরিপাকাভাব।

বৈহৎ (দেশজ) ব্যাঘাত শব্দের অপভ্রংশ। ১ অকার্য্যকারী। ২ যাহা ফলদায়ক নহে। ৩ গাভীর অসময় শৃঙ্গারে গর্ভধারণ না হওয়া।

বেহদ্দ ( পারদী ) অদীম, অনেক, বহুৎ।

বেহা ( দেশজ ) বিবাহ শব্দের অপদ্রংশ।

বেহাই (দেশজ) বৈবাহিক।

বেহাকিম (শারসী) পরিচালক বা পরিদর্শকবিহীন। যাহার কর্তৃত্ব কেহ স্বীকার করে না।

বেহাকিমী (পারসী) কর্ত্বভাব।

বেহাত (দেশজ) ১ হস্তান্তর। ২ লক্ষাচ্যত।

বেহান ( দেশজ ) বৈবাহিকপদ্ধী। পুত্র বা কন্সার শাশুড়ী।

বেহায়া (পারসী) নির্লজ্ঞ।

বেহারা (ইংরাজী Bearer শব্দের অপভ্রংশ।) বাহক।
নিকণ্ঠ কর্মানারী। Office-Bearer শব্দে কার্য্যপরিচালক সমিতিকে বুঝায়।

বেহাল (পারসী) অবস্থান্তর। হর্দশাপর।

বেহালা (হিন্দী) কাষ্ঠনির্দ্মিত বাদ্যযন্ত্রবিশেষ (Violin)। ইহার বন্দের উপরিস্থ ব্রিজের উপর ৪টা তার বাদ্ধা থাকে। উহার সর্ব্রবামপার্শ্বের তারের নাম থাদ, পরে মধ্যম, স্থুর ও পঞ্চম। চুলনির্দ্মিত ছড়িদারা বেহালা বাজাইতে হয়।

বেহা দিল্ ( পারসী ) ১ অসম্পন্ন। ২ যে বা স্থানে কার্য্যে কোন ফল হয় নাই। ১৩ রাজকরযুক্ত।

বেহাসিলী (পারসী) লাভ না হওনরূপ ব্যাপার।

বেহিক্ষৎ (পারসী) যিনি কুশলী বা বুদ্ধিমান্ নহেন। অজ্ঞান।

বেহিন্মুৎ ( পারদী ) সাহস, আগ্রহ বা আন্তরিক উদ্যমহান।

বৈহিদাব্ (পারদী ) নিয়মিতাচার লত্যনপূর্বক অযথাব্যমী, যাহার ব্যয়কার্য্যে কোন গণনা বা হিদাব নাই।

বেহিসাবী ( পার্নী ) যিনি নিয়মিত খরচাদি করে না।

বেহুকুম ( পারদী ) > আদেশ ব্যতীত। ২ আদেশের বিপরীতে।

বেহুকুমী (পারসী) অবাধ্যতা। যিনি আজ্ঞা মানিয়া চলেন না। আদেশাভাব।

বেক্জ্র (পারসী) অমুপস্থিত।

বেহুজ্রী (পারদী) অমুপস্থিতি।

বেহুরবাঁশ ( দেশজ ) একপ্রকার বাঁশ (Bambusa Spinosa) ইহাতে স্থন্দর লাটী প্রস্তুত হয়।

বেহুরুম্থ (পারসী) অসমান।

বেহুরমতী (পার্দী) সন্মাননার অভাব।

বেত্শিয়ার (পার্সী) অসাবধানী। অমনোযোগী।

বেক্তশিয়ারী ( পারসী ) অসাবধানীর কার্য্য। অমনোযোগিতা।

বেত্রশ (পারসী) সংজ্ঞাহীন (মাদকতা-নিবন্ধন)। জ্ঞানশৃত্য।

বেক্ত্ৰশী (পারসী) নির্ব্দৃদ্ধিতা। জ্ঞানাভাব।

বৈ (দেশজ) পুস্তক, বই, বহি। (অব্য) বাস্তবিক। যথার্থরূপে।

বৈচ (দেশজ) বিকম্বতবৃক্ষ, বুঁইচগাছ। (Flacourtia Sapida)

বৈজবাপ ( পুং ) বীজবাপের অপত্য। (শতপথব্রা° ১৪।৫।৫।২०)

বৈজবাপায়ন পদও হয়।

বৈজবাপীয় ( ত্রি ) বৈজবাপি সম্বন্ধীয়। (পা ৪।৩)১৩১)

বৈজি ( ত্রি ) বীজ সম্বন্ধি। স্বতঙ্গমাদিগণ। ( পা ৪।২।৮০ )

বৈজিক ( ত্রি ) বীজাহৎপন্নং বীজ- ঢক্। ১ শিগ্র তৈল। ২ হেতু।

( মেদিনী ) ৩ আত্মা। ( পুং ) ৪ সদ্যোহস্কুর।

বৈজীয় ( ত্রি ) ৫ বীজসম্বন্ধীয়। (মন্থ ২।২৭)

বৈজেয় ( পুং ) বীজভব। ভলাদিগণ ( পা ৪।১)১২৩ )

বৈঠিক (দেশজ) সভা। সমিতি। সাধারণের মতামত প্রকা-শার্থ উপবেশন-স্থান।

বৈঠকখান। (পারসী) > আরামগৃহ। প্রত্যেক গৃহস্থেরই বাটীতে আরামের জন্ম ঐরপ গৃহ নির্দিষ্ট হইয়াছে। ২ সভা-মন্দির।

বৈঠকীগান (দেশজ) বৈঠকখানায় বসিয়া ওস্তাদেরা যে গীত গাহিয়া থাকেন। কলাবৃতি গান।

বৈদল ( ক্লী ) ভিক্ষকের মূম্মাদি পাতা।

'পাত্রস্ক দারবালাবুমুন্মরাগ্রপি বৈদলম্।' (জটাধর)

( পুং ) বিদলো দালি তত্মাৎ জাতঃ বিদল-অণ্। পিষ্ঠক-**. जिन, जीत्वत्र शिर्हे, विनन इरेट इत्र, এरेक्ट देवन नाम** হইয়াছে। ইহার গুণ গুরু, বিষ্টম্ভী ও বায়ুবর্দ্ধক।

( রাজবল্লভ )

रिक्मिवि ( शूः ) विमूख्व । ( शा ८। ४। ४। ४ । ४ ।

বৈন্দবায় ( খং ) বৈন্দবি সম্বন্ধীয়।

বৈশ্বকি (পুং) বিশ্বজাত।

বৈল্প ( তি ) বিৰজাত

"প্রাতে যুপোচ্ছু য়ে তন্মিন্ ষড় বৈশ্বাঃ থদিরস্তথা। তাবস্তো বিল্বসহিতাঃ পর্ণিনশ্চ তথা পরে ॥"

( রামায়ণ ১।১৪।১২ )

বৈল্পক ( অ ) বিশ্ব অহীরণাদিছাৎ বুঞ্ । বিল্কীয়।

বৈল্পকি (পুং) বিৰকের অপত্য।

বৈল্পজ ( ত্রি ) বিশ্বজ দেশজাত।

বৈল্পজক ( ত্রি ) বৈৰজদিগের দারা অধিবাসিত ৷

বৈল্পবন ( ত্রি ) বিল্লবনবাসী জাতি।

বৈল্পবনক ( জি ) বৈল্পবনদিনের শ্বারা অধিবাসিত 🛊

বৈল্পাময়, পাণিনির জনৈক বার্ত্তিককার।

বৈল্পায়ন (পুং) বৈলের গোত্রাপত্য।

বৈহানরি (পুং) বহীনরের অপত্য।

বোঁচা ( দেশজ ) > ছিন্ন নাসা বা কর্ণ। ২ প্রতারক।

বোঁটা (দেশজ) বৃস্ত। ফলাদিতে কুদ্রশাথাদারা বৃক্ষসংলগ্ন থাকে।

বোআল (দেশজ) মংস্থ বিশেষ, ইহা বোদাল, বা বোরাল নামে প্রসিদ্ধ (Silarus pelorius)

বোকভী (স্ত্রী) ২ বস্তান্ত্রী। (রাজনি ) ২ ধান্যবিশেষ।

বোকা (দেশজ ) > বর্কর শব্দের অপত্রংশ । ২ পুংছাগ । ৩ মুর্থ । ৪ সবলাকঃকবণ।

বোকাপাসা (দেশজ) > যে ছাগলের দাড়ি গজায় ও গাজে হুৰ্গন্ধ হয়। ২ তিরস্কারস্থচক বাক্য।

বোকাম (দেশজ) মুর্থতা। অজ্ঞতা। সর্লতা।

বোকচা (পারসী) প্টলি, বাণ্ডিল। দ্রব্যসমূহ একর করিয়া গাঁটরি বাঁধার নাম ।

বোজা ( দেশ ) > ভার। ২ গাঁট। ৩ জলনিম্বাশন পথের অবরুদ্ধতা।

বোঝা ( দেশজ ) জ্ঞান হওয়া। সবিশেষ জানা। গ্ৰাদির প্রে ভার চাপান। ৪ গাটরি প্রভৃতি।

বোঝাই (দেশজ) ভারযুক্ত নৌকাদি)

বোট (ইংরাজী) ক্ষুদ্রাকার নৌকা। (Boat)

বোডা (দেশজ ) দৰ্পভেদ। ( Boa Constricter )

বোতল (দেশজ) ইংরাজী Bottle শব্দের অপভংশ। মদিরা বা ঔষধাদি রাখিবার কাচ নির্মিত পাত্রবিশেষ।

বোতাম্ (দেশজ) ইংরাজী Button শদের অপত্রংশ জামা প্রভৃতি আটিবার জন্ম যাহা ব্যবহার করা হয়।

বোদ (দেশজ) মৃত্তিকাবিশেষ। কয়লার থনিতে কয়লা তুলিবার কালে সময় সময় যে কাল মৃত্তিকান্তর দেখা যার।

বে দা ( দেশজ ) বিস্বাদ। হুৰ্গদ্ধযুক্ত জল।

বোদ্ধব্য ( ত্রি ) বুধ-তব্য। বোধের বোগ্য, জ্ঞাতব্য।

বৈশ্বি ( ত্রি ) বুধ্যতে যঃ বুধ-তৃচ্। বোধকর্ত্তা, জ্ঞাতা।

"বোদ্ধারো মংসরপ্রস্তাঃ প্রভবঃ শ্বয়দ্যিতাঃ।

অজ্ঞানোপহতাশ্চান্তে জ্ঞার্ণমঙ্গে স্থভাষিতম্॥" ( ভর্ত্হরি )

(বাধ (পুং) বোধনমিতি বুধ ভাবে ঘঞ্। জ্ঞান।

"বোধং বৃদ্ধি স্তথা লজ্ঞা বিনম্বং বপুরাত্মজম্।

ব্যবসায়ং প্রজজ্ঞে বৈ ক্ষেমং শাস্তিরস্বয়ত॥"

( মার্কণ্ডেয়পু৽ ৫০।২৭ ) ২ জাগরণ-কাল। ৩ চৈত্তা।

৫ ঋষিবিশেষ! ( মার্কণ্ডের পু৽ ৭৬।২৮ ) ৮ স্থ্যরূপ ভেদ।

স্থ্য হইতেই লোকের জ্ঞান হয়।

"বোধশ্চাবগতিশ্বিক জ্ঞানমেব চ।

ইত্যেতানাই রূপাণি তত্য রূপক্য ভাষতঃ॥"

(মার্ক০ পু০ ১০১।১৯)

বোধক (পুং) বোধয়তীতি বুধ-ণিচ্-ধূল্। ১ স্চক।
(শন্ধালা) (ত্রি) ২ বোধজনক।
"বৰ্ণাঃ পদং প্রয়োগাহা নম্বিতৈকার্থবোধকাঃ।"

( সাহিত্যদ • ২।৪ )

বোধকর (পুং) করোতীতি করঃ ক্ল-ট, বোধস্থ প্রবোধস্থ করঃ। নিশান্তে বোধকারক, যাহারা প্রাতঃকালে জাগার বা ঘুম ভাঙ্গার। পর্যায় বৈতালিক। (অমর)

বোধগয়া (বৃদ্ধগন্ধা) গন্ধা জেলার অন্তর্গত স্থপ্রসিদ্ধ ও স্থপ্রাচীন হিল্পতার্থ গন্ধাধানের\* অনতিদূরবর্ত্ত্বী একটা গণ্ডগ্রাম। বহু-কাল পূর্ব্ব ইইতেই এই স্থান বৌদ্ধদিগের একটা প্রধানতম তার্থক্ষেত্রণ বলিয়া পরিগণিত হইতেছে। স্থৃষ্ট জন্মের পূর্ব্ব হইতেই এই স্থানের মাহাত্ম্ম চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। বৌদ্ধসমাট্ অশোকনির্মিত স্তৃপ ও মহাবোধি মন্দিরের ধ্বংসাবশেষসমূহ তাহার প্রধান সাক্ষ্য। এথানে জগতের অন্বিতীয় পূরুষ শাক্যসিংহ (বৃদ্ধদেব—মিনি হিল্প্শাস্ত্রাদিতেও অবতার বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছেন) বোধিক্রমমূলে সমাধিস্থ ইয়া সিদ্ধিলাত করিয়াছিলেন। সেই পিপ্ললর্ক্ষ অভাপি বিদ্যমান রহিয়াছে।

এই স্থপাচীন গ্রামে উত্তরে হরিহরপুর, পশ্চিমে মন্তিপুর,

\* গয়া শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য।

ধোণ্ডোবা, ভূলুয়া ও তুরী নামক গ্রাম, দক্ষিণে রামপুর এবং পূর্বেল লীলাজন\* নদী। অক্ষা 
ত ২৪° ৪১ ৪৫ উ: এবং দাবি 
চেপে ২ ৪ পু:। গয়ানগর হইতে কলিকাতার রাস্তায় আদিতে ইহার ব্যবধান ২॥০ ক্রোশ এবং শেরঘাটীর নৃতনপথ ইইতে প্রায় ৩॥০ ক্রোশ হইবে। বুজগয়ার পার্ম দেশে তারাডি-বুজুর্গা নামক গ্রাম। রাজকীয় রাজস্ব-তালিকায় উক্ত গ্রামন্বয় স্বতম্ব নামে লিখিত হইয়াছে। এই ছই স্থানে এবং পার্মবির্ত্তী কোলুয়া প্রভৃতি ক্ষুদ্রপল্পীতেও এখন ক্ষুদ্র বৃহৎ বৃহণত স্তাপের অস্তিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। .

অধিকাংশ স্তৃপই বোধগয়ার পূর্বাংশে অবস্থিত। গ্রামের সর্ব্ব মধ্যস্থিত স্থ্রহৎ স্তৃপটী প্রায় ১৫০০ × ১৪০০ ফিট্ পরিমিত স্থান অধিকার করিয়া আছে। বোধগয়া ও তারাডি গ্রামের ব্যবধানে যে রাস্তা কাটা আছে, তাহাই ঐ স্তৃপ্টীকে দ্বিভাগে বিভক্ত করিয়া ফেলিয়াছে। উহার উত্তরাংশের তুলনায় দক্ষিণাংশকে একতৃতীয়াংশ বলিলেও চলে। এই দক্ষিণথতের উপরেই ভারতের অপূর্ব্ব কীর্ত্তিস্ত বোধগয়ার মহাবোধিমনির অবস্থিত। উত্তরাংশের পরিমাণ ১৫০০ × ১০০০ ফিট্‡। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভে ব্কানন হেমিন্টন এই প্রদেশ পরিদর্শনে আসিয়া এই অংশকে রাজস্থান (রাজপ্রাসাদ) বলিয়া উল্লেথ করিয়া যান, কিন্তু এখন পর্যান্তও ঐ স্থান গিড়া নামে বিঘোষিত হইতেছেশ।

বোধগরার প্রসিদ্ধ মহাবোধি-মন্দির ব্যতীত, লীলাজন নদীর বামতীরবর্ত্তী উদ্যান মধ্যে একটা স্বর্হৎ মঠ অবস্থিত আছে। ঐ অট্টালিকা চারিতল ও চতুর্দ্দিকে ইউকপ্রাচীর পরিবেষ্টিত। উহার দক্ষিণপ্রান্তে বার-দোয়ারী নামক অট্টা-লিকা এবং উত্তরভাগেও কতকগুলি গৃহাদি দেখিতে পাওয়। যায়। উক্ত মঠের পশ্চিম-প্রাকারের বহির্ভাগস্থিত স্তৃপের উপর চারিটা মন্দিরযুক্ত এক অট্টালিকা শোভিত আছে। মন্দির

<sup>†</sup> কপিলবস্ত — ব্দ্ধের জন্মস্থান, বোধগন্ন। — বৃদ্ধের সাধনাশ্রম, বারাণসী— তদ্ধর্মের প্রচারক্ষেত্র এবং কুশী যেথানে তিনি নির্বাণ লাভ করিয়া ছিলেন। কাল সহকারে মহুব্যের মানসক্ষেত্র হইতে কপিলবস্তু ও কুশীর মাহাত্ম্য লোপ পাইয়াছে, কিন্তু এখনও বৃদ্ধগন্মা ও বারাণসীর অলৌকিক মাহাত্ম্য হিন্দুমাত্রেরই পূজনীয় হইয়াছে। পবিত্র কাশীধাম বৌদ্ধ তীর্থক্ষেত্র মধ্যে পরিগণিত হইলেও এখানে বিশ্বেশর অন্নপূর্ণাদির মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত থাকার এথানকার হিন্দুপ্রাধান্ত অপ্রারিত হয় নাই। [কাশী দেখ।]

সংস্কৃত নাম নৈরঞ্জনা। বুদ্ধগয়ার অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে মোরা পাহাড়ের
 নিকট এই নদী মোহনার সহিত মিলিত হইয়া ফল্ক নামে প্রবাহিত হইয়াছে।

<sup>†</sup> তারাদেবীর প্রাচীন মন্দির এথানে অবস্থিত থাকার এই গ্রাম তারন্তি নামে অভিহিত।

<sup>‡</sup> Arch Sur. Rept. Vol. I. p. 11.

<sup>¶</sup> চতুপার্যবর্ত্তী পরিথা ও প্রাচীরাদি দেখিরা এই স্থানকে গড় বলিয়া কল্পনা করা নিতান্ত অসম্ভব বোধ হয় না। বিশেষ আলোচনা দ্বারা জানা যায় যে, বৌদ্ধ-প্রাধান্ত সময়ে এই স্থানে একটা সজ্বারাম ছিল। কালে তাহাই হুর্গাকারে পরিণত হইয়া থাকিবেক। এই স্থপ্রাচীন সজ্বারামই মহাবোধি-সজ্বারাম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। এই স্বস্তৃহৎ স্তপ্রতী সমতল ক্ষেত্র হইতে সর্ব্বতই প্রায় ১০ হইতে ১৫ ফিট্ট্উচে।

চতুইয়ের মধ্যে একটাতে জগন্নাথ, দ্বিতীয়ে গঙ্গাবাই-প্রতিষ্ঠিত রামমৃত্তি এবং অপর ছইটাতে শিবমৃত্তি স্থাপিত দেখা যায়। উক্ত মঠের দক্ষিণ-পশ্চিম কোণস্থিত প্রাচীর বাহিরে সাধুদিগের সমাধি-স্থান। প্রত্যেক সমাধির উপরে স্তৃপ বা লিঙ্গমৃত্তি স্থাপিত আছে। কেবল মাত্র মোহান্তদিগের সমাধির উপরি স্কৃদ্র্য ক্ষুদ্রাকার মন্দিরাদি নির্মিত হইয়া থাকে।

মঠাধিকারী প্রধান মোহান্তগণই উক্ত গ্রামন্বরের অধিকারী। গবর্মেন্টের দের রাজস্ব বাদে উহার আয় এবং ঐ বোধিক্রমূদ্রে হিন্দু বা বৌদ্ধ তার্থযাত্রীদিগের প্রদত্ত উপহার লহয়। তাঁহার বাংসরিক আয় প্রায় আশী হাজার টাকা হইবে। এই উপসন্ধ হইতে তাঁহাকে প্রত্যহ শতাবধি সন্মানী ভোজন এবং একটা অতিথিশালা ও বিভালয়ের ব্যয়ভার বহন করিতে হয়।

শুনা যায়, খৃষ্ঠীয় ১৮শ শতাব্দের প্রারম্ভ কালে এখানে এই মঠ স্থাপিত হইয়াছিল। মোহান্তদিগের বংশতালিকা হইতে জানা যায় যে, ঐ সময়ে ধমণ্ডিনাথ গিরি নামা জনৈক শৈব সয়্যাদী এখানে আনিয়া বাস করেন এবং নিজ সাম্প্রদায়িক সয়্যাসিগণের বাসের জন্ত তিনি একটী মঠ স্থাপন করিয়া যান। তাঁহার তিরোধান হইলে তদীয় শিশ্ব চৈতন্তগিরি মঠাধ্যক্ষ হয়েন। এই সময়ে বুদ্ধগ্রার মহাবোধিমন্দির প্রায় জঙ্গলে পূর্ণ হইয়াছিল\*। দেবমূর্ত্তি পরিচর্য্যা ও পূজার জন্ত একজন পুরোহিতও সেই বন্ত প্রদেশে ছিলনা, কোন যাত্রীও তথায় দেবপুজামানসে গমন করিত না। মুসলমান-প্রভাবে উৎসয়্পরার এই বনভূমে যে একটী সাধু মূর্ত্তি ধীরে ধীরে আপনার সাধু উদ্দেশ্ত সংসাধিত করিতেছিল, কেহই তৎকালে তাহা লক্ষ্য করিতে পারেন নাই।

চৈতত্তের প্রিয়তম শিশু মহাজ্ঞানী মহাদেব নিজ বিভাপ্রভাবে নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে পরিচিত হইয়াছিলেন। মহাবোধি-মন্দিরের সন্মুখদেশে নির্জ্জনে বিদয়া তিনি মহাদেবীর সাধনা করিতেন। দেবীর কুপায় তিনি ঐ ক্ষুদ্র মঠকে একটা স্থদার্ঘ সজ্যারামে পরিণত করিয়া যান। প্রবাদ আছে, সমাট শাহআলমের ফার্মাণ অনুসারে তিনি এই বুদ্ধ-মন্দিরের একমাত্র সন্ত্রাধিকারী ও প্রধান মোহাস্ত বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান শিশু লালগিরি দয়া-পরবশ হইয়া এথানে অতিথি শালা স্থাপন করিয়া যান। লালগিরির

জাঃ বুকানন হেমিপ্টন যথন বুদ্ধগন্ধায় আগমন করেন, তথন তিনি তথনকার মোহাল্তের নিকট অবগত হন যে, চৈতন্তের সময় এই স্থান বন-জঙ্গলে আবৃত ছিল এবং এথানে একটীও বৌদ্ধ দেখা যাইত না। শিশু রাঘব, রাঘবের শিশু রৈনহিত, তাঁহার শিশু শিবগিরি, তাঁহার শিশু হেমন্তগিরি মঠাধিকারী হইয়া যথানিয়মে স্ব স্ব কর্ত্তব্য পালন করিয়াছিলেন \*।

এখানকার মোহান্তগণ আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। শিষ্যগণের মধ্যে যিনি সমধিক জ্ঞানবান্ ও বিদ্যাশালী তিনিই প্রধান মোহান্তের পদ পাইবার যোগ্য, কিন্তু এখন প্রায়ই ঐ নিয়মের বৈলক্ষণ্য দেখা যায়। শিষ্যদিগের সর্ব্ব কনিষ্ঠ এবং যাহার সহিত মঠাধ্যক্ষের অনেক সৌসাদৃশু আছে, এরূপ বালকেই মোহান্তের পদে উন্নীত করা হইয়া থাকে। মালপুয়া, মোহনভোগ ও ভাক্ব ইহাদের প্রধান খাদ্য। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই শাস্ত্রচর্চাপরাজুখ ঃ

## বুদ্ধগয়ার প্রাচীনত্ব।

বুদ্ধাবতার-প্রদঙ্গে এই স্থান তীর্থসমূহের মধ্যে প্রাধান্তলাভ করে। শুদ্ধান-তনয় শাক্যসিংহ রাজসিংহাসন পরিহার-পূর্বক এই নির্জন প্রদেশে এক অশ্বখবৃক্ষমূলে উপবিষ্ট হইয়া ধ্যাননিরত হইয়াছিলেন। তিনি নিজ যোগপ্রভাবে সম্যক্-সম্বোধি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন বলিয়া,এই স্থান 'মহাবোধি'+

\* গয়া কালেক্টারি আপিসের নথিপত্র হইতে জানা যায়, গোলাপণিরি
নামক জনৈক মোহান্ত গবর্মে টের নিকট হইতেম ন্তিপুর-তারান্ডি নামক গ্রাম
মুকর্ররি বন্দোবস্ত করিয়া লয়েন। কেহ কেহ এই গোলাপগিরিকেই শিবগিরির নামান্তর বলিয়া অলুমান করেন।

† রাজা অমরদেবের অপ্রামাণিক শিলালিপিতে বৃদ্ধগয়া নাম উরিখিত হইলেও উহা অপ্রাচীন বলিয়া বিবেচিত হয়। কারণ কোন প্রাচীন বৌদ্ধ বা হিল্পুছে বৃদ্ধগয়া নাম নাই। প্রাচীন শিলালিপি ও চীনপরিব্রাজকদিগের অমণ্যুতান্তে এই স্থানের 'মহাবোধি' সংজ্ঞা পাওয়া যায়। আইন-ই-অক্বরী পাঠে জানা যায় য়ে, হিল্পুর পবিত্র তীর্থ গয়াক্ষেত্র তৎকালে ব্রহ্মগয়া নামে বিদিত ছিল। বৌদ্ধর্ম্ম লোপ পাইলে এবং ব্রাহ্মণ্যধর্মের পুনঃ প্রতিষ্ঠা হইলে পর, হিল্পুগ (বৃদ্ধের অবতারত্ব শ্বীকার করিয়া) ধ্বংসপ্রায় এই বৌদ্ধতীর্থের পক্ষোদ্ধার করিয়া জমে জমে তাহা জনসমাজে প্রচার করেন এবং ব্রহ্মগয়া হইতে ইহার ভেদ নিরূপণার্থ বৃদ্ধগয়া নাম রাথিয়া দেন। মহাবোধি মন্দির ও বোধিজ্রম উরেল প্রামের উত্তরেই অবস্থিত। কিন্তু গয়াধাম হইতে দক্ষিণাভিন্মুথে ইহার দূরতা প্রায় ৬ মাইল।

খৃষ্টীয় ৭ম শতাবে চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং মহাবোধি-বিহার ও মহাবোধি-সজ্বারাম শব্দে মন্দির ও মঠের স্বতন্ত্রতা নিরূপণ করিয়াছেন। উক্ত শতাব্দে অপরাপর চীনপরিব্রাজকগণও ঐ নাম লিখিয়া গিয়াছেন। (Ind. Ant. X. 190-192.) রাজা ধর্মপোলের ৮৫০ খৃষ্টাব্দে, রাজা অশোক বরের ১১৫৭ খৃষ্টাব্দে এবং খৃষ্টায় ১৩০২ হইতে ১৩৩১ অব্দ মধ্যে উৎকীর্ণ শিলাফলকসমূহে শাক্যমূনির বৃদ্ধত্বপ্রাপ্তিস্থান 'মহাবোধি' নামেই উলিখিত হইয়াছে। বৃদ্ধদেব অস্থতক্রমূলে বিসয়া বোধিমার্গে আরোহণ করেন বলিয়া সেই বৃক্ষও বোধি বা মহাবোধি নামে আখ্যাত হয়।

এবং সেই অশ্বখতর সাধারণের নিকট 'বোধিক্রম' নাম থ্যাত হয় ।\* ললিতবিস্তরপাঠে জানা যায় যে, সমাট্ অশোক (প্রিয়দশী) বৃদ্ধদেবের স্মৃতিচিহ্নসমূহ সংস্থাপনে যত্রবান্ হইলে, উপগুপ্ত তাঁহাকে শাক্যসিংহের সমাধিস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। তিনিও এথানে এই মহাবোধিমন্দির-স্থাপনের জন্ত লক্ষ স্বর্ণমূলা দান করেন। উরুবিলা (বর্ত্তমান উরেল) গ্রামনীমান্তে এই মহামন্দির স্থাপিত হইরাছিল। শাক্যসিংহ বানপ্রভাম অবলম্বনপূর্ব্বক এই উরুবিলার বনান্তরালপ্রদেশে অবস্থান করিয়াছিলেন। ললিতবিস্তরের গাথা অংশে তাহার স্বিশেষ বিবরণ পাওয়া যায়। নৈরঞ্জনা তারবর্ত্তী এই প্রাচীন গ্রাম তৎকালে গুললতাদিতে পূর্ণ ছিলা। শাক্যমূনি যথন জগ্ব-ক্রেশ অপনোদনার্থ প্রগাঢ় চিন্তায় মগ্র ছিলেন, তথন তৃষ্টবৃদ্ধি গ্রাম্য-বালকগণ তাহার পবিত্র গাত্রে ধৃলিবর্ষণ করিতাঃ।

বোধিসন্থ গয়াশীর্ষ পর্কতে আসিয়া ভ্রমণ করিতে করিতে উক্তবিলা গ্রামে আসিয়া উপনীত হন। তিনি এই স্থানের রমণীয়তা অন্তব করিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন এবং মুক্তি-সাধনের প্রেকতস্থান জ্ঞানে তথায় বাস করেনশা। নন্দিক নামে জনৈক সেনাপতি সেই সময়ে এই গ্রামে আধিপত্য করিতেন। তাঁহার ধর্মপরায়ণা কন্তা স্কুজাতা প্রত্যহই শাক্যসিংহকে পায়সান্ন দিয়া যাইতেন।

এই স্থান বুদ্ধদেবের প্রীতিকর, রমণীয় এবং বালজনপরি-শোভিত হইলেও কালে এই পবিত্র তীর্থ নপ্তপ্রায় হইয়াছিল। রাজপুত্র শাক্যনিংহ এথানে উপনীত হইয়া উদ্ধবিদ্ধ-কাশুপের

আশ্রমে গমন করেন । সিংহলদেশীয় বৌদ্ধর্দেতিহাসে উক্বিলারই প্রদক্ষ পাওয়া যায়। মহাবংশ পাঠে জানা যায় বে "বুদ্ধবোষ সিংহল হইতে ভারতে আসিয়া বো (বোধি) বৃক্ষ পূজামানদে মগধের অন্তর্গত উরুবেলয় গ্রামে উপস্থিত হন।" শাক্যসিংহ এথানে তপস্থায় আসিবার পূর্বে যে এই স্থান উরুবিলা নামে খ্যাত ছিল, সন্দেহ নাই। যেহেত শাক্যের বুদ্ধবলাভের পূর্ব্বে এই স্থানের 'বোধগয়া' নাম হওয়া একান্ত অসম্ভব। স্থজাতার পিতা সেনাপতি নন্দিক কীকট-রাজের অধীনে কর্ম্ম করিতেন। গ্রানগ্রী তৎকালে মগ্ধ-রাজ্যের রাজধানী ছিল। খুষ্টীয় ৮ম ও ১ম শতাবেদ হিন্দু-প্রাধান্ত স্থাপিত হইলে পর উরুবিন্তার অশোকপ্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ-মন্দিরাদি হইতে গয়াকেত্রের স্বাতন্ত্রারক্ষার্থ হিন্দগণ এই স্থানের 'বোধগয়া' নাম পরিকল্পিত করিয়া থাকিবেন†। যেহেত্ গয়ালীগণ গয়াধামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া গয়ার কীর্ত্তি ও তীর্থসমূহ সংরক্ষণে যত্নবান ছিলেন। উরুবিলার (বুদ্ধগরার) পূৰ্ব্বতন অশোককীভিনমূহ ক্ৰমেই কালক্ৰোড়ে শায়িত হই-তেছিল‡। হিন্দুগণ প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া

\* Manual of Buddhism, p. 189. কাশ্যপ-ভাতৃত্রের মধ্যে ইনি উরুবিখায় বাদ হেতু উরুবিখ আখ্যা প্রাপ্ত হন। বুদ্ধের আগমনকালে তিনি অগ্ন্যুপাসক ছিলেন। তাঁহার অপর ভাতৃদ্রের গ্রাও সরিৎ আখ্যা ছিল। স্থজাতার একটা সধীও উলুবিন্নিকা নামে খ্যাতা ছিলেন।

† পূর্বেই উরেথ করিয়াছি যে, অমরদেবের খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দীর উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বৃদ্ধগয়া নামের উরেথ আছে। Asiatic Researches. Vol, I. p. 284.

‡ ললিতবিস্তরে লিথিত আছে যে, শাক্যসিংহ রাজগৃহ হইতে গ্রা
নগরে শুভাগমন করেন। মানবের হিতাকাজ্ঞায় এখানে তিনি চিত্তসংযম করিয়
নিবিষ্ট মনে ধ্যান করিবার সংকল্প করিলেন। উরুবিলার বনে বুদ্ধের সম্বোধিলাভের পর গ্রানগরীই তাঁহার নির্বাণধর্মপ্রচারের মুখ্যক্ষেত্র হইয়াছিল।
কিন্তু আক্ষেপের বিষয়, খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দের প্রারম্ভ কালে (৪০৪খৃঃ অঃ) যখন
চীন পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ এখানে আগমন করেন তখন এই স্থানের বৌদ্ধপ্রভাব
এককালেই তিরোহিত এবং সমগ্র নগরীই জনশুন্ত ভগ্নাবশ্বেরে পূর্ণ হইয়াছিল।
খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে হিউএন্ সিয়াংএর পরিদর্শনকালে এই স্থানে হিন্দুপ্রভাব
স্থাপিত হইতেছিল, স্বতরাং গ্রালীগণ গ্রার তীর্থ সমুদায় অধিকার করিয়
তাহারই রক্ষায় যত্রবান্ ছিলেন। অনেকে মনে করেন, মহাবোধি তীর্থ
কুপ্রপ্রায় হইলে হিন্দুগণ গ্রাধামে সেই বৌদ্ধকীত্তিসমূহ রূপান্তরে রক্ষ
করিতেছেন। বৃদ্ধগন্নার অনেক প্রস্তর ও শিলালিপি এখানকার মন্দিরাদিতে আনীত হইলেও গ্রার প্রাচীনত্ব লোপ পায় নাই। এখানকার
পিণ্ডদান প্রভৃতি মাহাল্য্য-কথা রামায়ণ মহাভারতাদিতে উক্ত হইয়াছে। বায়ুপুরাণান্তর্গত গ্রামাহাল্য্যে গ্রাম্বরের যে অত্যন্তুত উপায়ান স্থচিত হইয়াছে

\* খৃষ্ট পূর্ব্ব ১৫০ অবেদ উৎকীর্ণ ভহু ত শিলাফলকেও এই বৃক্ষ 'বোধি' নামে উন্নিথিত হইয়াছে। হিউএন সিয়াং হইতেই মহাবোধি, বোধিক্রম ও বোধিমণ্ড এবং রাজা ধর্মপালের শিলালিপিতে 'মহাবোধি-নিবাসিনাং' এইরূপ প্রয়োগ দেখিতে পাওয়া যায়।

† "রমণীয়াস্থরণ্যানি বনগুল্মাশ্চ বীরুধঃ। প্রাচীন উরুবিস্থায়াং যত্র নৈরঞ্জনা নদী॥" ( ললিতবিস্তর )

‡ "যে গ্রামদারকা•চ গোপালাঃ কাঠহারতৃণহারাঃ া

পাংগু পিশাচকমিতি মক্তন্তে পাংগুনা চ স্রক্ষন্তি॥" ( ললিতবিশুর )

শ 'ইতি হি ভিক্ষবো বোধিনত্ত্ব। বথাভিপ্রেতং গরায়াং বিহ্ ৃত্য গরাদীর্ধ-পর্বতে জজ্বাবিহারমূর্চকু মামাণো বেনােরুবিবাদেনাপতিকগ্রামকস্তুদ্পুক্ত-স্তুদ্পুর্পাপ্তাহভূৎ ॥ তত্রাজাক্ষীরদী নৈরঞ্জনামচেছাদকাং স্পতীর্থ্যাং প্রাসাদিকক ক্রমস্ত্রক্তাং সমস্তরক গোচরগ্রামান্ ॥ তত্র থবপি বোধিসস্কৃত্ত মনােতীহব প্রসারমভূৎ ॥ সমাে বতায়ং ভূমিপ্রদেশাে রমণীয়ঃ প্রতিসংলয়নামূরপাঃপর্যাপ্ত-মিদং প্রহাণার্থিককুলপুত্রসাহক প্রহাণার্থ যা হুমিইহব তিঠেয়ম্ ॥"

( ললিতবিস্তর )

অতাত বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ উপেক্ষা করিয়াছিলেন, এরপ মনে করা যায় না। তাঁহারা এই স্থান জঙ্গলে পরিণত দেখিয়া অনাদরে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। কাল সহকারে ইংরাজ-রাজের অত্কম্পায় এবং ব্রহ্মরাজের অর্থসাহায্যে এই লুগুপ্রায় মহাবোধি-মন্দির নবকলেবরে শোভিত হইয়া সাধারণের দৃষ্টিপথারত হইয়াছে। বুদ্ধগার এই মহাবোধি মন্দিরের জার্ণ-সংশ্বার সময়ে স্থানে স্থানে সামাত্যই পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময়ে এইস্থান অরণ্যে পর্যাবসিত হইয়াছিল, তাহার স্থির করা স্থকঠিন। খৃষ্টীয় ৪র্থ শতাবে বৌদ্ধপ্রভাবের অবসানে অথবা ব্রাহ্মণ্যধর্মনেবী গয়ালীগণের অভ্যথানে মহাবোধি-মন্দির যে অনাদৃত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। হিন্দুগণ এই বৌদ্ধ-তীর্থের প্রকারাস্তরে বিলোপকামনা করিলেও ভিন্নদেশীয় বৌদ্ধর্ম্মাবলম্বিগণের প্রয়ম্মে এখানকার পূর্বতন বৌদ্ধ-স্থৃতি রক্ষিত হইয়াছে। উক্ত কীর্তি-সমূহ একবারে বিলয় পায় নাই। এই পবিত্র মন্দির বৃক্ষণতাদি সমাচ্ছাদিত ধ্বংসরাশিতে পরিণত হইলেও বৌদ্ধগণ সময় সময় এই পূণ্যতীর্থে আগমন করিয়া যথাসম্ভব সংস্কার করাইতেন, শিলালিপি হইতে তাহার যথেষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ পাওয়া যায়।

খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতান্দের শেষভাগে সমাট্ অশোক-প্রতিষ্ঠিত বজ্ঞাদন ও পুরাতন মন্দির এবং উক্ত বজ্ঞাদনের সমূথে প্রোথিত রোপামুজাদির মধ্যে শকরাজ হুবিদ্ধের (১৪০ খঃ অঃ) মুজা প্রাপ্ত হওয়ায় এই স্থানের প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। তৎপরে চীনপরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ও উক্তবিহার মহাবোধি-মন্দিরের উল্লেখ করিয়া যান। হিউএন্ দিয়াংএর বর্থনা হইতে জানিতে পারি যে, খৃষ্টায় ৪র্থ শতান্দীর মধ্যভাগে এই মন্দিরের কতকাংশ সংস্কৃত হয়\* এবং মন্দিরের প্রাক্ষনভূমিও বোধিতকৃত্লস্থ বজ্ঞাদন ফল্প নদীর বালুরান্দিতে ভরিয়া যায়া। স্প্তরাং ইহার পর হইতেই যে এই তীর্থে মানবের আগমনাকাজ্ঞা কম হইয়া আসিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

বিশেষ করিয়া অমুধাবন করিলে তাহা একটা রূপক বলিয়া মনে হয়। দেবাফরের বিরোধ স্বভাব-সিদ্ধ। ধর্মপ্রাণ গয়ান্তরের সহিত দেবগণের কোমল
বিদ্দ্ে ধর্মপ্রাণ বোদ্ধদিগের উপর হিন্দুগণের প্রাধানা-স্থাপনের চেষ্টা বলিয়া
প্রতীতি জন্মে। অফরের 'শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবতা' বৌদ্ধের অহিংসার সহিত কল্লিত
ইইয়াছে। গয়াম্বরের নিশ্চলতা-সম্পাদনে দেবগণের কাপুরুষচেষ্টা, ধর্মপ্রাণহিন্দুকর্ত্ব নিরীহ-বৌদ্ধগণের প্রত্যাখ্যান ভিন্ন আর কি বলিব।

[ বিস্তৃত বিবরণ গয়াশব্দে দ্রষ্টব্য ।]

\* ব্রহ্মরাজ থদো মেঙ্গ কর্তৃক ঐ নির্ম্মাণকার্য্য সম্পাদিত হয় বলিয়া
অনেকের ধারণা।

খৃষীয় ৭ম শতানের প্রারম্ভে বৌদ্ধর্মের প্রধানশক্র রাজা শশাস্ক কর্তৃক এই বোধিক্রম কর্ত্তিত হইয়াছিল, কিন্তু অভ্য-ন্তর্ম্ব বৃদ্ধমূর্ত্তি তদীয় মন্ত্রী পূর্ণবর্মার স্প্রকৌশলে রক্ষা পায়। ঐ মৃত্তিও কালসহকারে নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

ঐ বোধিরক্ষকে পূর্বাবস্থায় আনমনের জন্ম ৬২০ খৃষ্টাকে রাজা পূর্ণবর্মা উহার চতুর্দিকে ২৪ ফিট উচ্চ এক প্রাচীর গাঁথাইয়া দেন, যেন ভবিষ্যতে আর কেহ ঐ বৃক্ষ নষ্ট করিতে না পারে\*।

চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়াংএর পর ৬৩৮ খৃষ্টাব্দে যুঅন-চন্ ভারতে আসিয়া চারি বংসর কাল মহাবোধিতে বাস করেন। তিনি পুনরায় ৬৬৫ খৃষ্টাব্দে মহাবোধিতে বজ্ঞাসনদর্শনে আগমন করিয়াছিলেন। ৬৪০ খৃষ্টাব্দে হব-লুন মহাবোধিতে বজ্ঞাসন-দর্শনে আসিয়াছিলেন।

খৃষীয় ৭ম শতাব্দে বৌদ্ধরাজ হর্ষবর্দ্ধনের প্রভাবে বৌদ্ধ-প্রারাজকগণ ভারতের সহিত ধর্ম্মসম্বন্ধ বিস্তার করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ৮ম ও ৯ম শতাব্দে ব্রাহ্মণ্য-ধর্মের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা হইলে বৌদ্ধধর্ম হীনপ্রভ হইয়া পড়ে। স্কতরাং চীনবাসী বৌদ্ধগণের ভারতে আগমন এককালেই রহিত হইয়া যায়। খৃষ্টীয় ১০ম শতাব্দে মগধের পালবংশীয় বৌদ্ধরাজদিগের অধিকারে পুনরায় উভয় দেশে ধর্মপ্রচার-সম্বন্ধ বিস্তৃত হয়। রাজা মহীপালের অধিকার-কালে (১০০০—১০৪০ খৃঃ আঃ) যে সকল চীন পরিব্রাজক মহাবোধি দর্শনে আসিয়াছিলেন, তাহারা স্ব স্থ অমণের যে স্মৃতি চিক্ট রাধিয়া গিয়াছেন, বর্ত্তমান অম্প্রস্কানে সেই সমস্ত আবিস্কৃত হইয়া প্রাচীন ইতিহাসে নৃত্রন জ্যোতিঃপ্রদান করিয়াছে ।

১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে ধর্মরাজ শুরু নামা জনৈক ব্যক্তি ব্রহ্মরাজ কর্তৃক মহাবোধি-মন্দির নির্মাণার্থে প্রেরিত হন। উক্ত কর্ম্মচারী ১০৩৫ খৃষ্টাব্দে স্বর্ণরঞ্জিত তামছত্র দান করিয়া যান। দিতীয় আর একথানি শিলালিপি হইতে জানা যায় যে ১০৭১ খৃষ্টাব্দে তিনি স্বীয় কার্য্য সমাধা করিতে সমর্থ না হওয়ায় উক্ত বৎসরেই আর একজন কর্ম্মচারী প্রেরিত

<sup>†</sup> Julien's Hwen Thsang, Vol, II. p. 401.

এতদারা অনুমান হয় বে তিনি সম্ভবতঃ ঐ সময়ে বোধিতক মৃলয়
পুরাতন বজাসন উঠাইয়া স্থানান্তরে স্থাপন করিয়া থাকিবেন। ১৮৮১ খৃয়াকে
ঐ সিংহাসন দেউলের মধ্যপোন্তার ভয়াবশেষ মধ্যে পাওয়া গিয়াছে।

<sup>+</sup> Indian Antiquary. Vol. X. p 209.

<sup>‡</sup> চীন-পুরোহিত যুন-মু ১০২১ ধৃষ্টান্দে বুদ্ধের মাহাত্ম্য প্রকাশক কীর্ত্তন-গাথা প্রস্তুরে অন্ধিত রাথিয়া যান। Royal Asiatic Society's Journal 1881, Vol XIII p, 557.

হন। তিনি ৭ বংসর ১০ মাদ এখানে থাকিয়া ১০৭৯ খৃষ্টাব্দে নির্মাণকার্য্য সমাধাপূর্ব্যক স্থাদেশে প্রত্যাগমন করিয়াছিলেন।

তংপরে খৃষ্টীর ১২শ শতান্ধের শেষ ভাগে ( অর্থাৎ ১১৯৮ খৃষ্টাব্দে মুদলমান আক্রমণের কিছু পূর্ব্বে) সপাদলক্ষপতি অশোকবল্ল ইহার কোন কোন অংশ পুনর্নির্মাণ করাইয়া দেন \*।

খুষীর ১৩শ ও ১৪শ শতাবে গরা প্রভৃতি স্থান মুদলমানের করতলগত হয়। মেবারের রাজেতিহাদ হইতে জানিতে পারি বে, রাজপ্ত-বীরগণ বিধর্মীর হস্ত হইতে পবিত্র গরাধাম রকার্থ প্রাণপণে যুদ্ধ করিয়া ছিলেন। ভটকবিগণের আথ্যায়িকায় বৃদ্ধগরার বিশেষ কোন প্রদল্প না থাকিলেও সহজে অনুমান করা যাইতে পারে বে, মুদলমান-বিজয়ের পরবর্তী ৬ শতাব্দ কাল বিধর্মীর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া এই স্থানবাদিগণ মহাবোধি-মন্দির ফেলিয়া পলায়ন করে এবং জলবায়ুর প্রভাব সহু করিতে না পারিয়া দেই প্রাচীন কীর্ত্তি সমুদায় ক্রমশংই ধ্বংসাবশেষে পরিণত হইয়াছিল।

বুদ্ধগরা হইতে যে সমস্ত ভাস্করশির পাওয়া গিয়াছে, তাহার আলোচনা করিলে ভারতের শিল্পেতিহাসের একটা অপূর্ব্ধ পরিছেদ বাড়িরা যায়। অশোকের মহাবোধি-মন্দির ও প্রস্তর-প্রাচীর একটা অলোকিক কীর্ত্তি। উক্ত মন্দির ও তংসংক্রান্ত তোরণ-দার, প্রাচীন মহাবোধি-সজ্বারাম, চঙ্কুমণ চৈত্য, বোধিক্রম এবং প্রাক্রণমধ্যস্থ স্তূপ ও বিহার প্রভৃতি খণ্ডকীত্রিসমূহ প্রস্তুত্বান্ত্রস্থিকিং স্থাদিগকে নৃত্র আলোক প্রদান করিয়াছে।

১৮৭৬ খৃষ্টান্দে ব্রহ্মরাজ কর্ত্ব তিনজন কর্মচারী মহাবোধি-মন্দির সংকারের জন্ম ভারতে প্রেরিত হন। ১৮৭৭
খৃষ্টান্দে তাঁহারা কর্মান্দেত্রে উপনীত হইয়া স্বকার্য্যসাধনে
অক্ষম হইলে বাঙ্গালার ছোট লাট (Sir Asley Eden) প্রথমে
বৈগ্লার সাহেবকে (Mr. J. D. Beglar) ভ্রাবধারক নিযুক্ত
করিয়া পাঠান। ইহাতেও বিশেষ ভৃপ্ত না হইয়া তিনি পুনরায় রাজা রাজেজলাল মিত্রকে সেই কার্য্যপরিদর্শনের জন্ম
অন্ধরাধ করেন। তাঁহাদের উভয়ের উদ্যোগে এবং ব্রহ্মবাদীদিগের বত্বে বোধগয়ার সংস্কার সাধিত হইয়াছিল। বলিতে
কি, সেই মহাবোধি-মন্দির উচ্চচ্ছাবলম্বী হইয়া পুনরায় বৌদ্ধক্ষতি জাগাইয়া ভূলিয়াছে। কিন্তু এখনও তথাকার কতকগুলি
সম্পত্তি কলিকাতান্থ বাত্বরে সংরক্ষিত রহিয়াছে।

বোধঘনাচার্য্য ( পুং) জনৈক উপাধ্যায়। ইনি বোধানন্দ্ৰন ও অহোবলশান্ত্ৰী নামে প্ৰসিদ্ধ।

বোধজ্ঞ (পুং) বোধং অভিপ্রায়ং জানাতীতি জ্ঞা-ক। ১ অভিপ্রায়বেন্ডা, শ্রীকৃষ্ণ।

> "দৰ্শ্বভাৰবিদাং শ্ৰেষ্ঠো বোধজ্ঞঃ কামশান্ত্ৰবিদ্। কামিনীং বোধয়ামাদ বাদয়ামাদ বক্ষদি॥"

> > ( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপু • প্ৰীকৃষ্ণজন্মথণ্ড ৫৩ অঃ )

বোধন (क्री) বুধ-ণিচ্-ল্যুট্। ১ গন্ধদীপন। (মেদিনী) ২ বেদন। ৩ বিজ্ঞাপন। ৪ উদ্দীপন।

"সমরেন তেন চিরস্থেমনোভববোধনং সমবোধিষত।" ( মাদ ৯।৩৪) 'মনোভবস্থ কামস্থ বোধনং উর্দ্দ পনং যশ্মিন্' (মলিনাথ) ৫ জ্ঞান। (রঘু ৯।৪৯) ৬ চৈতন্তসম্পাদন। যথা—হুর্গাদেবীর বোধন। আশ্বিন মাসে অকালে রামচক্র রাবণবধের জন্ত ভগবতী হুর্গার বোধন করিয়াছিলেন। শাস্ত্রে বোধনের ব্যবস্থাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

শ্রহে মাশুসিতে পক্ষে কন্সারাশিগতে রবৌ।

নবম্যাং বোধয়েদেবীং ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গলৈঃ।"

অত্র কৃষণাদিয়াদিয়ে ইত্যপি গৌণাখিনপরং' ( তিথিতত্ব )
রবি কস্তারাশিতে যাইলে অর্থাৎ আখিন মাসে কৃষ্ণপঞ্চের
নবমী তিথিতে দেবীর যথা বিধানে বোধন করিবে, এই স্থলে
'আখিন' পদ গৌণাখিন বুঝিতে হইবে। নবম্যাদি করস্থলে
প্রোতঃকালে কল্লারম্ভ হইন্না সান্ধংকালে বিশ্বতরুমূলে দেবীর
বোধন হইবে। কৃষ্ণা-নবমী হইতে শুক্লাদশ্মী অর্থাৎ বিজন্নাদশ্মী পর্য্যস্ত প্রতিদিন পূজা করিতে হয়। নবমী বোধন
আখিন মাসেই অভিহিত হইয়াছে। বচনাস্তরে লিখিত আছে,

"আর্দ্রায়াং বোধয়েদেবীং মূলেনৈব প্রবেশয়েও। তিথিনক্ষত্রার্মোগে দ্বারেবাল্পালনম্। যোগাভাবে তিথিপ্রাহা দেব্যাঃ পূজনকর্মাণি॥ ক্লফ্ষনব্যাসার্দ্রাযোগে বিধাে মন্ত্রে চ শ্রমতে॥

লিঙ্গপুরাণ-মতে-

'কন্তায়াং ক্ষণপক্ষে তু প্জয়িষাদ্রভে দিবা।
নবম্যাং বোধরেদেবীং মহাবিভববিস্তরৈঃ ॥" (তিথিতত্ব)
আর্দ্রানক্ষত্রে দেবীর বোধন করিতে হয়, ইহাতে ব্রিতে হয়বে
যে আর্দ্রানক্ষত্রযুক্ত নবমীই বোধনের প্রশস্ত দিন। কিন্তু
প্রতি বংসর গৌণাখিন ক্ষণানবমীতে আর্দ্রাযোগ সম্ভবপর
নহে, অর্থাৎ কোন বংসর হইতেও পারে, নাও হইতে পারে,
এরপ স্থলে 'আর্দ্রায়াং বোধয়েং' ইহা কিরপে সম্ভব হয়। ইহার
মীমাংসা শাস্ত্রে এইরপ আছে, নবমীতেই বোধন হইবে,
তবে এ নবমীতে যদি আর্দ্রা নক্ষত্রের যোগ হয়, অতি উত্তম

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, X. 341-346,

এই মাত্র। নচেং আর্দ্রা নক্ষত্র ভিন্ন বে বোধন হহবে না, তাহা নহে।

'অকালে বোধন করিতে হয়' এখানে অকাল শব্দের অর্থ দেবতাদিগের রাত্রি, কারণ উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দিশিগায়ণ রাত্রি। দেবতাদিগের রাত্রিতে কোন কার্য্য প্রশস্ত নহে। এই জন্ত 'অকালে ত্রহ্মণা বোধঃ' এইরূপ উক্ত হইয়াছে। রাত্রিতে নিদ্রার কাল এইজন্ত বোধন করিয়া পূজা করিতে হয়।

"অথৈতদ্দিশায়নং দেবানাং রাত্রিরতি এবঞ্চ রাত্রাবেব মহামায়া ব্রহ্মণা বোধিতা পুরা। তথৈব চ নরাঃ কুর্য্যঃ প্রতিসম্বংসরং নৃপং॥"

নবমীতিথি যদি উভয় দিনে পূর্কায়ে প্রাপ্ত হয়, এবং পর দিনের নকত্র লাভ অর্থাৎ আর্জানকত্র হয়, তাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে। য়ৄয়াদর বলিয়া পূর্কদিনে হইবে না এবং উভয়দিনেই পূর্কায়লাভে এবং নকত্রের বোগ যদি না হয়, তাহা হইলে পূর্কদিনে বোধন হইবে। কারণ এই স্থলে কেবল তিথিতেই বোধন হইবে, এবং তিথিকতা বলিয়া য়ৄয়াদরই গ্রহণীয়। "উভয়দিনে পূর্কায়ে নবমীলাভে পরত্র বোধনং নতু য়ৄয়াৎ পূর্কত্র। য়ৄয়নবাধকপূর্বায়ভ বাধকনকতায়ুরোধাৎ দিবা নক্ষত্রালাভে তুপ্র্বায় এব নবমাাং উভয়ত্র পূর্কায়লাভে পূর্ক দিন এব য়ৄয়াৎ। অত্র কেবলনবম্যাং বোধনবিধেন কত্রস্থাপি গুণফল্মাচা।"

নবমীতেই কেবল প্রশস্ত। যদি নবমী দিনে বোধন না হয়, তাহা হইলে শুক্ল চান্দ্রাখিন ষষ্ঠা তিথিতে সায়ংকালে বোধন করিরা প্রদিন সপ্তমীতে পূজা করিতে হইবে। ষষ্ঠাতে বোধন অসামর্থ্যপ্রকৃষ্ট উক্ত হইয়াছে। এখন কুলপ্রথা মত ষষ্ঠা বা নবমীতে বোধন হইয়া থাকে।

ষষ্ঠীতে বোধনস্থলে যদি পূর্কদিনে সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, এবং পর দিন যদি সায়ংকাল প্রাপ্ত না হয়, তাহা হইলে পূর্কদিনে সায়ংকালে দেবীর বোধন এবং পর দিনে আমন্ত্রণ অধিবাদ হইবে। যদি উভয় দিনই সায়ংকালে ষষ্ঠী লাভ হয়, তাহা হইলে পর দিনেই বোধন হইবে।

"বদা তু পূর্বাদিনে সায়ং যজীলাতঃ পরদিনে সায়ং বিনা বজীলাতঃ তদা পূর্ব্বেছ্যবেশিবাং পরদিনে সায়মামন্ত্রণং, য়দা তুতয়দিনে সায়ং ষষ্ঠালাতস্তদা পরেহহনি পূর্বাহে ষষ্ঠ্যাং বোধনং, বোধয়েদিলশাঝায়াং ষষ্ঠ্যাং দেবীং দলেমুচ। মষ্ঠ্যাং বোধনেতু নক্ষত্রাম্পদেশার তদাদরঃ॥" (তিথিতত্ত্ব) বোধনে সঙ্কল স্থলে বিশেষ ফলকামী হইলে বোধন এই পদের উল্লেখ হইবে। দেবার বোধনের মন্ত্র—

"ইষে মাস্ত্রসিতে পক্ষে নবম্যাং চার্দ্রযোগতঃ।

শ্রীরক্ষে বোধয়ামি সাং যাবৎ পূজাং করোম্যহং॥

শ্রিং রাবণস্থা বধার্থায় রামাস্তান্তর্গ্রহায় চ।

অকালে ব্রহ্মণা বোধো দেব্যাস্থয়ি কৃতঃ পুরা॥" (পূজাপদ্ধতি)

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, নবমীতে বোধন অন্তাদশভূজার এবং ষ্ট্রীতে বোধন দশভূজার ইহা সঙ্গত নহে, দশভূজারই ষ্ট্রী এবং নবমী উভয় তিথিতেই বোধন হহয়া থাকে।

ইহা শাস্ত্র ও লোকাচারে প্রসিদ্ধ। শরংকালে দশভূজা ছুর্গা
দেবার বোধন উক্ত হইয়াছে, এই জন্ত উহার নাম 'দারদা'

হইয়াছে। অতএব সারদা দশভূজা ছুর্গার ষ্ট্রী ও নবমী
তিথিতে বোধন হইবে।

বোধনী (স্ত্রী) বুধ ভাবে ল্যুট্, গ্রীষ্। ১ বোধ। বোধ্যতে-নয়া বুধ-ণিচ্ করণে ল্যুট্, অনয়াহি মৃচ্ছিতা বোধ্যতে হতোহস্ত তথাত্বং। ২ পিপ্ললী। (মেদিনী)

বুধ্যতেহখাং বুধ অধিকরণে লুট্ জিয়াং ভীষ্। ৩ উত্থানৈকাদশী। কাত্তিক মাদের শুক্লা একাদশী—এই দিন ভগবান বিষ্ণু জাগরিত হন, এই জন্ম ইহার নাম বোধনী, এই দিন অতি পুণ্য দিন, ইহাতে সানদানাদি করিলে অনন্ত ফললাভ হয়।

" भवनी द्वांधनी मरधा या कृटेखकां मणी ভरवर।

দৈবোপোষ্যা গৃহস্থেন নান্তা কৃষ্ণা কদাচন ॥" (তিথিতত্ব)
বোধনীয় (ত্রী) বুধ্ কর্মণি অনীয়র। ১ বোধ্য, বোধ্যোগ্য,
বোধিতব্য।

বোধপৃথীধর (পুং) জনৈক বৈদান্তিক।
বোধায়ত (ত্রি) বুধ-ণিচ্-তৃচ্। যিনি জ্ঞানমার্গ উন্মোচন
করিয়া দেন, গুরু। ২ বৈতালিক, যে মুম ভাঙ্গাইয়া দেয়।
বোধায়িয়ুর (ত্রি) নিদ্রা ভাঙ্গিতে ইচ্ছুক।

বোধরায়াচার্য্য (পুং) মাধ্ব সম্প্রদায়ের প্রধান গুরু। দৃত্য-বীরতীর্থ নামে প্রসিদ্ধ।

বোধবাসর (পুং) বোধস্থ ভাবতো মায়ানিদ্রায়া প্রবেধস্ক বাসরঃ। ভগবান্ বিষ্ণুর প্রবোধ দিন। বিষ্ণু যে দিন প্রবৃদ্ধ হন, উত্থানৈকাদশী। হরিভক্তিবিলাসে লিখিত আছে:— বৈষ্ণুব ষাঞ্জীবন ধরিয়া যে কোন পুণ্যকর্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, যদি বোধবাসর অর্থাৎ উত্থান একাদশী না করে, তাহা হইলে তৎক্বত সকল পুণ্য নিক্ষল হয়।

"জন্মপ্রভৃতি যং পুণাং নরেণোপার্জ্জিতং ভুবি । বুণা ভবতি তং সর্কাং ন ক্লম্বা বোধবাসরম্॥"

( হরিভক্তিবিলাস )

বোধাত্মন্ ( গ্ৰং ) জৈন মতে জ্ঞান ও প্ৰজাযুক্ত আত্মা।

বোধান (পুং) ব্ধাতে ইতি বুধ-মানচ্। > গীপাতি। ২ বিষ্ণু। ৩ বুধভেদ। (শক্রজু•)

বোধানন্দ্যন ( পুং ) আচার্য্যভেদ।

বোধায়ন, অদাস্তাব্তিপ্রণেতা। রামান্তল তাঁহার প্রীভাষ্যে ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন। ইহার রচিত ভগবালীতা ও দশ্থানি উপনিষদের টীকা আছে বলিয়া প্রবাদ আছে।

বোধারণ্যতি (পুং) তত্তকামুদীব্যাখ্যানপ্রণেতা, ভারতী যতির গুরু।

বোধি (পুং) বৃধ-(সর্বধাতৃত্য ইন্। উণ্ ৪।১১৭) ইতি ইন্। ১ সমাধিতেদ। ২ পিপ্লব বৃক্ষ। (মেদিনী) পর্য্যায়— "পিপ্লবোবোধিরশ্বখকৈত্যবৃক্ষো গ্রাসনঃ।" (বৈত্তক রত্নমালা) ও বোধ। (ত্রিকা৽) (ত্রি) ৪ জ্ঞাতা। (উজ্জ্বন)

বোধিত (ত্রি) বুধ-ণিচ্-ক্ত। জ্ঞাপিত। "রাত্রাবেব মহামায়া ব্রাহ্মণা বোধিতা পুরা।". (তিথিতত্ত্ব)

বে ধিত্র (পুং) বোধিরেব তরঃ। অশ্বর্ক। (হেম)

বোধিতব্য ( ত্রি ) বুধ-ণিচ্-তব্য। জ্ঞাপিতব্য।

(वाधिन ( पूर) वर्डर उन । ( दश )

বোধিক্রম (পুং) বোধিরেব ক্রমঃ। বোধিরক্ষ, অশ্বখরুক্ষ। বুদ্ধদেব এই ক্রমমূলে বোধ অর্থাৎ জ্ঞান লাভ করেন। [বোধগয়া দেখ।]

বোধিধর্ম (পুং) জনৈক বৌরধর্মাচার্য্য। ইহার পূর্বনাম বোধিধন।

বোধিন ( ত্রি ) জ্ঞাত। প্রবৃদ্ধ।

বোধিভদ্ৰ ( খুং ) জনৈক বৌদ্ধাচাৰ্য্য।

বোধিম ও (পুং) বোধিজমমূলে যে বজাসনে বসিরা শাক্যমুনি জ্ঞানলাভ করিয়াছিলেন, পৃথিবী হইতে উথিত সেই
স্থাসনের নাম।

বে†ধিমণ্ডল -( ফ্রী ) যে আদনে বসিয়া শাক্যসিংহ সংখাধি লাভ করেন।

**ट्याधिमञ्जाताम,** त्योक मञ्जातामण्डन। [ त्याधगन्ना (नथ।]

বোধিসত্ত্ব (ক্নী) বোধি-বোধবৎ সত্তং। বৃদ্ধ বিশেষ।

"দয়ালুর্বোধিসত্তাংশঃ কোহতো জীমৃতবাহনাং।

শকু য়াদ্থিসাৎ কর্ত্তু মপি কল্পক্সং কৃতী॥"

( কথাসরিৎসা৽ ২২।৩৫ )

বোধিদিদ্ধি, সহস্রাথ্য নামক বেদান্তগ্রন্থ রচয়িতা।

বোধেন্দ্র, আত্মবোধটীকা ভাবপ্রকাশিকা, নামরসায়ন, নাম-রসোদর ও হরিহরভেদধিকার প্রভৃতি সংস্কৃত গ্রন্থপ্রণেত।।

- (वार्यम् ( शूः ) धर्षमच्यानाम विरम्म।

दिवास्त ( वि ) त्य-गार । वि । दिवासद्यागा, दवासनीत्र ।

বোনা (দেশজ) বপন। পশমের মোজা প্রভৃতির গ্রন্থন। বোনাই (দেশজ) ভগিনীপতি।

বোনাল ( দেশজ ) বনগৃক্ত। অরণ্য সন্নিকটস্থ স্থান।

বোবা ( দেশজ ) মৃক, যাহারা কথা কহিতে পারে না।

বোয়াল (দেশজ) মংস্থাবিশেষ। (Silurus Pelorius)

বোর (দেশজ) > ধান্তবিশেষ। ২ কার্চের গুঁড়া। ৩ কোমরের অলঙ্কারভেদ।

বোরা (দেশজ) থলে।

বোরাবন্দি (পারসী) থলিয়াজাত করণ। থলে পুরিয়। গাঁট্রি বন্ধন।

বোরো (দেশজ) এক প্রকার ধান্ত। সাধারণতঃ এই দেশে তিন প্রকার ধান্ত বপন করা হয়, আউন্, আমন ও বোরো। এই তিন প্রকার ধানের মধ্যে আউন্ ও বোরোধান প্রায় ভদ্রলোকে ব্যবহার করে না। [ধান্য দেখ।]

বোল (দেশজ) > মুথোচ্চরিত শব্দ বা বাক্য। ২ মৃত্তিকাবিশেষ। ইহার প্রলেপ দারা মুৎপাত্রের চাক্চিক্য সম্পাদন করা হয়। ৩ রঙ করিবার জন্ম প্রস্তুত মদিরাবিশেষ। ৪ বউল শব্দজ, আমা-দির মুকুল। ৫ আনদ্ধ যন্ত্রাদি বাদনের সাক্ষেতিক শব্দবিভাগ।

বেশলক ( দেশজ ) যে মুখে বলিয়া যায়। কথক।

বোল্চাল (দেশজ) কথাবার্তা। যে কথার কথার সামাজিক উচ্চ শ্রেণীর রীতিনীতি প্রকাশ করে।

বোল্তা (দেশজ) মশ্দিকাজাতীয় কীট বিশেষ (wasp)। প্রাণয় বরট, বরল।

বোলস ( দেশজ ) বৃক্ষ বিশেষ। (Juglans Pterococca)

বেশলা (দেশজ) বাক্যমালা, বক্তা।

বোলী (দেশজ) বাক্য। কথা। ব্ৰজবুলিতে বাক্যের অপ-ভংশে বোল বা বোলি শন্দের প্রভূত প্রয়োগ আছে।

বোলা। (দেশজ) বোল্তা।

বোহার। (দেশজ) ধান্যবিশেষ।

(वी (मिंग्ज) वश्नात्न अभवःन।

বৈত্রি (দেশজ) পিতত্তলনির্মিত পাত্রভেদ। বোগ্নো। এইদেশে বিধবা স্ত্রীরা পাকাদি কার্য্যে এই পাত্র ব্যবহার করে।

বৌদ্ধ (ক্লী) বৃদ্ধেন প্রণীতং বৃদ্ধ-অণ্। বৃদ্ধকৃত নিরীশ্বর শাস্ত্র।
মংশুপুরাণে লিখিত আছে, বৃহস্পতি এই শাস্ত্রের প্রবর্তক।
(মংশুপু ২৪ অ০) বৃদ্ধশাস্ত্র। বৃদ্ধশাস্ত্রং বেত্তি অধীতে
বা অণ্। (ত্রি) ২ বৃদ্ধশাস্ত্রাধ্যায়ী। ৩ বৃদ্ধশাস্ত্রবেতা।
পর্যায় ভিন্নক, ক্ষপণ, অফ্লীক, বৈনাসিক। (ত্রিকাণ্ড) ৪
বৃদ্ধসম্বন্ধিবস্তা। ৫ বৃদ্ধমতাবলম্বী ধর্মসম্প্রদায়। [ইইাদের
বিস্তৃত বিবরণ অন্তঃস্থ বএ বৌদ্ধ শক্ষে দ্বিষ্ট্রা।]

বৌধ (পুং) ব্ধল্যাপত্যং পুমান্ ব্ধ-আণ্। ব্ধের পুত্র, পুক্রবদ্। (হেম)

বৌধভারতী, সাংখ্যবাচম্পতিব্যাখ্যাপ্রণেতা ।

বৌধায়ন (পুং) আঙ্গিরস ভিন্ন বোধঋষির গোতাপত্য। ২ একজন ঋষি। ইনি শ্রোতস্ত্র, গৃহস্ত্র ও ধর্মস্ত্র সমুদার রচনা করেন।

বৌধি (পুং) বোধ-ঘঞ্। আঙ্গিরদ ভিন্ন বোধের গোত্রাপত্য। বৌধ্য (পুং) বোধ-যঞ্। আঞ্চিরস গোত্রাপত্য। মহা-ভারত-শান্তিপর্বের বৌধাগীত। অর্থাং বৌধ্যের উপদেশ আছে. তাহার স্থলতাংপর্য এইরূপ:-একদা ঘ্যাতি বৌধ্যকে জিজাদা করিয়াছিলেন, আপনি কাহার উপদেশে শান্তিলাভ कतिशाष्ट्रिन। তाहार् द्वीश वर्तन, आमि शिक्रना द्विशा. ক্রোঞ্চ, দর্প, ভ্রমর, শর্নির্মাতা ও কুমারী এই ছয় জনের উপদেশে শান্তি লাভ করিয়াছি। ইহাদের নিকট এই সকল উপদেশ পাইয়াছি। আশা স্ক্রাপেক্ষা বলবতী. আশা বিনাশ করিতে পারিলেই পরমন্ত্রথ লাভ হয়। পিঙ্গলা আশাকে পরাস্ত করিয়া পরমন্ত্রখে শয়ন করিয়াছিল। নিরা-মিষ ব্যক্তিরা ক্রোঞ্চকে আমিষ গ্রহণ করিতে অবলোকন করিলেই তৎক্ষণাৎ বিনাশ করে দেখিয়া একটা ক্রোঞ্চ আমিষ পরিত্যাগ করিয়া পরমস্রথ লাভ করিয়াছিল। স্বয়ং গৃহ নির্মাণ করা কথনই স্থথের হেতু নহে। সর্প পরনিশ্বিত গ্রহের মধ্যে পরম স্থাথে বাদ করে। তপোধনগণ ভিক্ষাবৃত্তি অব-লম্বন করিয়া ভূঙ্গের স্থায় পর্য্যটন করিয়া নিরুপদ্রবে স্থাখ জীবিকা নির্বাহ করে। এক শর-নির্মাতা শর নির্মাণে এরূপ একাগ্রচিত্ত হইয়াছিল যে, রাজা তাহার সন্মুখে আদিলেও সে কিছুমাত্র অবগত হইতে সমর্থ হয় নাই। একদা এক কুমারী প্রচ্ছন্নভাবে কএকজন অতিথিভোজন করাইবার বাসনায় উদ্ধল মুষলদারা তণ্ডল প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিলে তাহার প্রকোষ্ঠস্থিত শঙ্খ সমুদার বারংবার শকারমান হইতে লাগিল, তথন সে বুঝিল অনেকে একত্র অবস্থান করিলেই কলহ হয়. এই জন্ম লব্দ সকল চূর্ণ করিয়া একমাত্র অবশিষ্ঠ রাথিল। অতএব একাকী বিচরণ করিলে কাহারও সহিত বিবাদ হইবার কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। ইহাই বৌধ্যের উপ-নেশের সুল-তাংপর্যা। (ভারত-শান্তিপ • ১৭৮ অ • )

বোধো দেশভেদোহভিজনোহস্ত শান্তিকাদিতাৎ এ; । ( ত্রি ) ২ পিত্রাদিক্রমে তদ্দেশবাদী।

বৌ ভূমা ( ত্রি ) ১ দরিদ্র। ২ অনাহারাবসন্নদর্শন ব্যক্তি।

্ কুশ। ৪ কুধিত।
বৌহার ( দেশজ ) গুলা বিশেষ (Cordia latifolia)

ব্যাক (দেশজ) বঙ্ক শব্দজ। পথ বা নদীর বাঁক অর্থাৎ গতি প্রত্যাবর্ত্তন স্থান। রেথাদির বক্রতা। ব্যাকা (দেশজ) বক্র । সাহা সোহা নতে গ্রাম।

ব্যাকা (দেশজ) বক্ত। যাহা সোজা নহে, যুরান।

ব্যাপ্ত ( দেশজ ) ভেক।

ব্রত্তি (স্ত্রী) ব্রজন্তী ততির্বিশ্বতির্যস্থাঃ প্রোদরাদিষাৎ সাধুণ বা প্রতনোতীতি তন—বিস্তরে (ক্তিচ্ক্তো চ সংজ্ঞারাং। পা ৩৩১৭৪) ইতি ক্তিচ্ প্রোদরাদিষাৎ পশু ব। ১ লতা। ২ বিস্তার। (অমর)

বুর (পুং) বন্ধ বন্ধনে (বন্ধে ব্রধিব্ধীচ। উণ্ ৩৫) ইতি নক্
ব্রধাদেশ দ। ১ স্থ্য। "এঞ্জন্তি ব্রধ্নক্ষণ চরস্তং পরিতস্তব্ধঃ"
(ঋক্ ১)৬১১) ২ বৃক্ষমূল। ৩ অর্কবৃক্ষ। ৪ শিব। (হেম)
৫ দিন। ৬ অশ্ব। (নিঘণ্টু) ৭ চতুর্দিশ মন্থ ভৌত্যের পুত্রভেদ।
"গুরুর্গভীরোব্রধ্নত ভরতোহনুগ্রহস্তথা।

তেজস্বী স্থবলকৈব ভৌত্যকৈতে মনোঃ স্থতাঃ॥"

(মার্ক ০পু০ ১০০।৩২)

৮ রোগবিশেষ।। ইহার লক্ষণ—
"বস্থ বায়ুঃ প্রকুপিতঃ শোকশূলকর\*চরম্।
বঙ্কণাৎ বুষণৌ যাতি ব্রপ্নস্তাপজায়তে॥" (চরক ১৮ অ০)

ব্ৰহ্মকর (পুং) ব্রাহ্মণ বা গুরু পুরোহিতকে দেয় অর্থ। ব্রহ্মকর্ম্মন্ (ক্লী) ব্রহ্মবিহিতং কর্ম। ১ বেদবিহিত কর্মা।(ত্রি) ২ ঈশ্বরার্শিত কর্মফল।

ব্রহ্ম কর্ম প্রকাশক (পুং) গোপালের নামান্তর। প্রীক্ষণ।
ব্রহ্ম কর্ম্ম সমাধি (পুং) ব্রহ্মণ্যের কর্মাত্মকে সমাধিশ্চিত্তআগ্রং যন্ত বা ব্রহ্মণি কর্মণাং সমাধিঃ। সকল কর্মের কর্ত্যান্দ্রান্ধাতের ব্রহ্মরূপে চিন্তন।

"ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্ৰহ্মহবিৰ্ত্ত কাথোঁ ব্ৰহ্মণা হত্য। ব্ৰহ্মৰ তেন গভব্যং ব্ৰহ্মকৰ্মসমাধিনা॥" (গীতা ৪।২৪)

বাঁহার জ্ঞানের বিকাশ হয়, তিনি ব্রহ্ম ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পান না। তাঁহার নিকট এই জগং এক ব্রহ্মময় বিলিয়াই বিবেচিত হয়। যে প্রক্রিয়া দারা হোম করিতে হয়, তাহা তিনি দেখিতে পান না, কেবল তিনি ব্রহ্মের সভাই অনুভব করিয়া থাকেন। ব্রহ্মা ও আত্মার একত্বদর্শী যোগিগণ ব্রহ্মাগ্রিতেই আপনাকে আহতি প্রদান করেন, অর্থাৎ পরব্রহ্মে সমাধি করিয়া জীবাত্মার লয় করিয়া থাকেন।

ব্ৰেহ্মকলা (প্ৰী) দাক্ষায়ণী। ইনি সকল মহুষ্যের হৃদরে বিভামান আছেন বলিয়া তাঁহার এই নাম হইয়াছে।

ব্রহ্মকল্প ( ত্রি ) ১ ব্রহ্মদৃশ। ২ ব্রহেশ্ব স্থিতিকাল। ব্রহ্মকাণ্ড (ক্লী) বেদের বে অংশে পরব্রহ্মজ্ঞান প্রকাশিত .হইয়াছে। আধ্যাত্মিকজ্ঞানকাণ্ড। ইহা কর্ম্মকাণ্ডের বিপরীত। বেক্সকায় (পুং) দেবতা বিশেষ। বেক্স কায়িক ( তি ) ব্ৰহ্মকায় নামক দেব সম্বন্ধীয়। ব্রহ্মকার ( ত্রি ) অরকর্তা। "নরঃস্থবস্তো ব্রহ্মকারাঃ" ( ঋক ৬।২৯।৪) 'ব্রন্ধণো২রস্থ হবির্লক্ষণস্থ কর্তারঃ' ( সায়ণ ) ব্রহ্মকাষ্ঠ (ফ্লী) তুলকাষ্ঠ। (রাজনি•) ব্রহ্ম কিল্পিষ (ক্লী) ব্রাহ্মণের বিরুদ্ধকারীর যে পাপ। ব্রহ্মকুণ্ড (क्री) ব্রহ্মণা নির্মিতং কুণ্ডং সরোবরম্। ব্রহ্মা কর্ত্ত নির্মিত কামরূপস্থ সরোবর। কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পাণ্ডুনাথের উত্তরে ত্রহ্মকুও নামে সরোবর, ইহা পূর্বে ব্রন্ধা স্বর্গবাসিদিগের স্নানের নিমিত্ত নির্ম্বাণ করিয়াছেন। ইহার দীর্ঘতা একশত ব্যাম এবং বিস্তার তাহার অর্দ্ধ। এই সরোবর সকল পাপহর, পবিত্র এবং দেবলোক হইতে আগত। এই সরোবরে নিমোক্ত মন্ত্র পাঠ করিয়া স্নান করিতে হয়—

"কমওলুসমুভূত ব্রহ্মকুঙামৃতস্রব। হর মে পর্কাপানি পুণ্যং স্বর্গঞ্চ সাধয়॥"

এই মন্ত্রে স্থান করিয়া ব্রহ্মকূট পর্কতে আরোহণ পূর্কক উমাপতির পূজা করিলে মুক্তি হয়। (কালিকাপু৽ ৮১ আঃ) ব্রহ্মকূশা (স্ত্রী) অজমোদা, চলিত রান্ধনী। (ভাবপ্র৽) ব্রহ্মকূট (পুং) ব্রহ্মা কূটে শিথরে যন্ত্র। পর্কত বিশেষ। "ব্রহ্মকূটে জলে মারা পূজয়িয়া উমাপতিং। ব্রহ্মকূটে দমারুহ মুক্তিমেবাগ্রুয়াররঃ ॥"(কালিকাপু৽ ৮১অ৽) ব্রহ্মাকূর্ক (র্ম্নী) ব্রহ্মণো ব্রাহ্মণস্বস্ত কূর্চমিব। ব্রতবিশেষ। "রক্ষেলে তু যে নার্য্যাবন্যোক্তং ম্পৃশতো যদি। স্বর্ণে পঞ্চগব্যম্ভ ব্রহ্মকূর্চিমতঃ পরম্॥" (রৃদ্ধশাতাতপ) পঞ্চগব্য পান করিয়া একদিন উপবাস করিলে এই ব্রত হয়। এই ব্রত রক্ষকলা স্ত্রী ম্পর্শেও করা যায়। 'অহোরাত্রোবিতা ভূছা পোর্ণমাস্যাং বিশেষতঃ। পঞ্চগব্যং পিরেৎ প্রাত্র্রহ্মকূর্চবিধিঃ স্মৃতঃ ॥"

(প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব)

বৃদ্ধান বিখিত আছে—চতুর্দনী, অমাবস্থা বা পূর্ণিমা তিথিতে পঞ্চগর্য বা হবিষ্যান্ন ভোজন করিলে এই ব্রত হয়। পৌর্ণমাসীতে এই ব্রত করিলে সকল পাপ ক্ষয় হয়। যিনি প্রতিমাসে চুইবার এই ব্রত করেন, তাঁহার উত্তমা গতি লাভ হয়। ইহাকে পঞ্চগর্য পানরূপ ব্রত্ত বলা যায়। ২ কুশোদক সহিত পঞ্চার্য।

"পঞ্চগব্যেন দেবেশং যঃ স্নাপয়তি ভক্তিতঃ। ব্ৰহ্মকৃষ্ঠবিধানেন বিষ্ণুলোকে মহীয়তে॥" "ব্ৰন্মক্ৰ্চবিধানেন কুশোদকযুক্তেন" ( দেবপ্ৰতিষ্ঠাতত্ত্ব ) ব্রহাকুৎ ( ত্রি ) ব্রন্ধ তপঃকরোতীতি কু-কিপ্। ১ তাপস, তপস্তাকারী। ২ স্তোত্রকারী, যিনি কার্মনোবাক্যে পূজা ও ভজনা করেন। (পুং) ৩ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১০।১০২) ৫ ইন্দ্র। ব্ৰহ্মকৃত ( ত্রি ) বন্ধণা কৃতঃ। বন্ধা কর্ত্তক কৃত। ব্রহ্মকৃতি (স্ত্রী) ক্রিয়মাণব্রদ্বতোত্ত। (ঋক্ পা২৮।৫) ব্রহ্মকোশ (পুং) ব্রহ্মার রত্মভাণ্ডার ৷ ব্রহ্মতন্ত্রাশ্রিত পবিত্র ব্রেক্সক্রেণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ কোশীব। অজমোদা। (রাজনি৹) ব্ৰহ্মক্তে. > বাহ্মণ ও ক্ষতিয়ে উৎপন্ন জাতি বিশেষ। ২ বহ্ম-তেজা ক্ষত্রিয়। "ব্ৰহ্মক্ষত্ৰস্ত যো যোনিৰ্বংশো রাজৰ্ষিসৎক্বতঃ ।"(বিষ্ণুপু॰ ৪।২১।৪) শ্রীধরস্বামী তট্টীকায় এই ক্ষত্রিয় জাতি সম্বন্ধে এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন,—'ব্রহ্মণঃ ব্রাহ্মণস্ত ক্ষত্রস্ত ক্ষতিয়স্ত চ यानिः कात्रनः कविदेशस्त्रव किन्छिल्पाविस्मयार बाक्रानाः লন্ধমিতি'। দাক্ষিণাত্যে এই ব্রহ্মক্ষত্রগণ এখনও কায়স্থের স্থায় আচার-সম্পন্ন অথবা কায়স্থ বলিয়া গণ্য। [কুলীন দেখ] ৩ ব্ৰহ্মজ্ঞান ও ক্ষত্ৰবীৰ্ঘ্যশালী। প্ৰজাপতি দক্ষ ব্ৰহ্মতেজ ও ক্ষত্রিয় বীর্য্যে পূর্ণ হইয়া ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রদেশে তপস্থার্থ গমন করিয়াছিলেন। "দক্ষো দত্তাহথ তাঃ কত্যাঃ ব্ৰহ্মক্ষত্ৰং প্ৰপদ্য চ। ব্রহ্মণাহধ্যুষিতং পুণ্যং সমাহিত্যনা মুনিঃ ॥" (হরিবংশ ১১২) ব্রহ্মকেত্র (ক্লী) ব্রহ্মার অধিষ্ঠানস্থান মানবদেহ যতিগণ কৰ্তৃক ব্ৰহ্মক্ষেত্ৰ নামে উক্ত হইয়াছে। "ব্রাহ্মণা স্তোত্রসংসিদ্ধা জনিত্রে প্রথমে পদে। ব্ৰাহ্মণাহধ্যুষিতত্বাচ্চ ব্ৰহ্মক্ষেত্ৰমিহোচ্যতে॥" ২ বেদমন্ত্রপার্গ ব্রাহ্মণ-অধিবসিত পুণ্যস্থান। ব্রহাগন্ধ (পুং) ব্রন্ধের বিকাশ বা জ্ঞানরূপ সৌগন। ব্রহ্মগয়া, গয়া তীর্থ। [গয়া দেখ।] ব্রহ্মগর্ভ (পু॰) ) একজন স্মৃতিশাস্ত্র প্রণেতা। (স্ত্রী) ব্রহ্মেব গর্ভো যন্তাঃ। আদিত্যভক্তা। (Polanisia Icosandra) (রাজনি॰) ব্রহ্মগবী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণের অধিকৃত গাভী। ব্ৰহ্মগায়ত্ৰী (স্ত্ৰী) গায়ত্ৰী মন্ত্ৰবিশেষ। ব্রহ্মগার্গ্য (পুং) ঋষিভেদ। (হরিব ১৫৯ অ ) ব্রহ্মগিরি (পুং) ব্রহ্মণো গিরিঃ পর্বতঃ। ব্রহ্মশৈল। এই

পর্বত নীলকূট নামক কামাখ্যানিলয়ের পূর্বাদিকে অবস্থিত।

"ততস্ত্র নালক্টাথ্যং কামাথ্যানিলয়ং পরম্। তংপূর্বভাগে বসতি ব্রহ্মা ব্রহ্মগিরিং পুনঃ॥" (কালিকাপু৹ ৮১ অ০)

ব্রেদ্ধ গিরি, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার অন্তর্গত একটী গিরিশ্রেণী। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ইহার উচ্চতা প্রায় ৪৫০০ ফিট। দাবসীবেটা নামক ইহার সর্ব্বোচ্চ শিথর ৫২৭৬ ফিট উচ্চ। অক্ষা০ ১১°৫৬ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৬০ ২ পূঃ। ইহার চারি পার্স্থ বনজন্পলে পূর্ণ। এই বনান্তরাল হইতে কাবেরী নদীর পাপনাশিনী, বলরপত্তন ও লক্ষ্মণ তীর্থ নামক শাথাত্রয় পূর্ব্বাভিমুথে এবং বড়পোলে নামক নদী উত্তর্ব-পশ্চিমে ঘুরিয়া পেরাম্বাড়ি গিরিসম্কট অতিক্রমপূর্ব্বক সমুদ্রে আদিয়া পড়িয়াছে।

ব্ৰহ্মণীতা (স্ত্ৰী) ব্ৰহ্মণঃ গীতা ৬ তং। মহাভাৱতের অন্ধ্রশাসন পর্ব্বে ব্ৰহ্মকর্ত্ত্বক কথিত অন্থ্যাসন রূপ গাথা।
"দমস্বাধ্যায়নিরতাঃ সর্বান্ কামানবাপ্স্থা।

যকৈতব মান্ধ্যে লোকে ঘচ্চ দেবেষু কিঞ্চন ॥

সর্বাং তু তপসা সাধ্যং জ্ঞানেন নিয়মেন চ।

ইত্যেবং ব্রহ্মণীতান্তে সমাধ্যাতা ময়াহ্নব।"

(ভারত অনুশাসনপ ৩৫অ) ২ শিবপুরাণের অন্তর্গত জ্ঞানথণ্ডের ৬ হইতে ৯ অধ্যায় পর্যান্ত, যে বিভাগে বেদান্ত ও যোগশান্ত্রের অবতারণা হইয়াছে।

ব্ৰহ্মগীতিক। (স্ত্রী) ব্রহ্মার স্তৃতি বা গীত।

ব্রহ্মগুপ্ত (পুং) > বিহাধর-ভীম পত্নীর গর্ভে ব্রহ্মার ঔরদ জাত পুত্রভেদ। (কথাসরিংসা ৪৬।৬১) ২ জনৈক জ্যোতি-বিদ্, অনুমান ৫৯৮ খুষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। ইহার রচিত ব্রহ্মসিকান্ত পাওয়া যায়। ৩ ভক্ত সম্প্রদায়ের জনৈক গুরু।

ব্রহ্মগুপ্তীয় (পুং) ব্রহ্মগুপ্তবংশোদ্ভব রাজপুত্র। ব্রহ্মগোল (পুং) ভূমগুল। জগং। পৃথিবী। ব্রহ্মগোরব (ক্লী) ব্রহ্মমাইমস্টক অস্ত্রাদি। ব্রহ্মান্ত্রের গুণ। (ভট্টি ৯।৭৬)

ব্রহ্ম প্রস্থি (পুং) যজ্জোপবীতের প্রস্থিভেদ। যজ্জোপবীত গ্রন্থি দিয়া ধারণ করিতে হয়।

ব্রহ্ম গ্রহ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষণ। যিনি পরমপবিত্র বস্তু পাইতে ইচ্ছুক। ব্রহ্ম গ্রাহিন্ (ত্রি) পবিত্র পরমপদার্থ বা ব্রহ্মার্থলাভের উপযুক্ত। (কৌশিকোপনিষৎ ১১১)

ব্ৰহ্ম বাতক (পুং) ব্ৰাহ্মণং বিপ্ৰং হন্তি হন-খুল্। ব্ৰহ্মহত্যা-কারক (ত্ৰি) ব্যাসোক্ত পরিভাষিক পাপভেদযুক্ত। "পঙ্ক্তিভেদী বুথাপাকী নিত্যং ব্ৰাহ্মণনিন্দকঃ। আদেশী বেদবিক্ৰেতা পঞ্চৈতে ব্ৰহ্মঘাতকাঃ। (ব্যাস্ব) পঙ্কিভেদী প্রভৃতি পঞ্চপাপী ব্রশ্বয়তক নামে অভিহিত হয়। দাদশীতিথিতে পূতিকা ভক্ষণ করিলে ব্রশ্বয়তক হয়, অর্থাৎ ততুলা পাপভাগী হইতে হয়। "পৃতিকা ব্রশ্বয়তিকা" (তিথিতত্ত্ব)

ব্রহ্মহাতিন্ (ত্রি) ব্রশ্ন-হন্-ণিনি। ব্রাহ্মণহত্যাকারী। ভৃগু-মুনির নামান্তর। (স্ত্রী) দিতীয় দিবদীয় রজস্বলা স্ত্রী বেহ্মঘোষ (পুং) বেদধানি। (ভারত অং৬৮)

ব্ৰহ্মত্ম (ত্ৰি) ব্ৰহ্মণং ব্ৰহ্মণং হস্তি হন-ক। ব্ৰহ্মহত্যাকারক।
"ব্ৰহ্মপি চণ্ডালং কঃ পতন্তং পুনীমহে।" (মলমাসত॰)
স্থিয়াং ভীষ্। ২ গৃহক্তা। ৩ ব্ৰহ্মঘাতিনী।

ব্রেক্সচক্র (ক্লী) ব্রন্ধনির্ম্মিতং চক্রং। কার্য্যকারণাত্মক সংসাররূপ
চক্র। জীবগণ এই সংসার চক্রে নিয়ত নিম্পেষিত হইতেছে,
এইজস্ম ইহাকে ব্রন্ধচক্র কহে। "সর্বাজীবে সর্ব্বসংস্থে বৃহস্থে
অন্মিন্ হংসো ভ্রাম্যতে ব্রন্ধচক্রে" (শ্রেতাশ্বতরোপনি•)

ব্রহ্ম চর্য্য (ক্লী) ব্রহ্মণে বেদার্থং চর্য্যং আচরণীয়ং। আশ্রম বিশেষ। ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্ক, বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস এই চারিটী আশ্রম। আশ্রম ধর্মের মধ্যে ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমই শ্রেষ্ঠ। ২ অস্তাঙ্গ-মৈথুননিবৃত্তি।

"মরণং কীর্ত্তনং কেলিঃ প্রেক্ষণং গুহুভাষণম্।
সংকল্লোহধ্যবসায় ক ক্রিয়ানির্ তিরেব চ।
এতদৈর্থুনমন্তাঙ্গং প্রবদন্তি মনীষিণঃ॥ (ভারবিটীকা মল্লি॰ ১০)
মরণ, কীর্ত্তন, কেলি, প্রেক্ষণ, গুহুভাষণ, সংকল্প, অধ্যবসায়
ও ক্রিয়ানির্ত্তি এই আট প্রকার মৈথুন। এই অন্তাঙ্গ
মৈথুন-নির্ত্তিই ব্রহ্মচর্যা। ইহা স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই সাধারণতঃ
জানিতে হইবে।

"মৃতে ভর্তনি সাধনী স্ত্রী ব্রহ্মচার্য্যে ব্যবস্থিতা।
স্বর্গং গচ্ছত্যপুত্রাপি যথা তে ব্রহ্মচারিণঃ॥" (ময় ৫।১৩০)
'ব্রহ্মচর্য্যে ব্যবস্থিতা অক্তপুক্ষান্তরমৈথুনা' (কুল্লুক)
ত যমভেদ। পাতঞ্জলদর্শনে লিখিত আছে,—আহিংসা, সত্য,
অন্তের, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহের নাম যম। প্রথমে অহিংসা,
তৎপরে সত্য ইত্যাদিরপে ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা হয়। পাতঞ্জলভাষ্যে লিখিত আছে, 'ব্রহ্মচর্য্যমুপস্থনিয়য়ঃ, বীর্য্যধারণং বা'।
পাতঞ্জলদর্শনের ভাষ্যকারের মত এইরূপঃ—যমনামক
যোগাঙ্গ স.ধন করিতে হইলে প্রথমে অহিংসামুষ্ঠান, তৎপরে
সত্য, সেই সঙ্গে অচৌর্য্য, তৎপরে ব্রহ্মচর্য্য। ব্রহ্মচর্য্য শব্দের
মূল অর্থ শুক্রধারণ। শরীরে যদি শুক্র ধাতু প্রতিষ্ঠিত
থাকে, বিক্তুত, স্থালিত বা বিচলিত না হয়, অটল ও অচল
থাকে, তাহা হইলে সমস্ত বুর্নীক্রিয়ের ও মনের শক্তি বৃদ্ধি
হয়। চিত্তের প্রকাশশক্তি বাড়িয়া য়ায়, রাগদেষাদি অন্তহিত

এবং কামক্রোধাদি ক্ষীণ হইয়া পড়ে। অতএব শরীরস্থিত গুরুপাতুকে অবিক্বত, অশ্বলিত ও অবিচলিত রাথিবার জন্ত কামতাবে স্ত্রীলোকের অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি দর্শন ও স্পর্শন পরিত্যাগ বিধেয়। ক্রীড়া, হান্ত ও পরিহাস, তাহাদিগের রূপলাবণ্য-চিন্তা প্রভৃতি বর্জনীয়। আলিঙ্গন ও রেতঃসেক নিষিদ্ধ। কিছুদিন এইরূপ নিয়মাচারী হইলে ব্রহ্মচর্য্য দৃঢ় হয়। তথন আয়ায় আর এক প্রকার আশ্চর্য্য শক্তির (যাহার অন্তনাম ব্রহ্মতেজ, তাহারই) প্রাহ্র্ভাব হয়। তথন তাহার মুথজ্যোতিঃ অপুর্ব্ব এবং মানসিক তেজঃ অপ্রতিহত হয়।

ব্ৰহ্মচৰ্য্য-প্ৰতিষ্ঠায়াং বীৰ্য্যলাভঃ" (পাতঞ্জলস্থ ৩৮৩।)

ব্রহ্মচর্য্যের প্রতিষ্ঠা অর্থাৎ বীর্য্যনিরোধবিষয়ে স্থাসিদ্ধ হইলে বীর্য্য অর্থাৎ নিরতিশ্ব সামর্থ্য জন্মে। বীর্য্যের বা চরমধাতুর কণামাত্রও যদি বিকৃত বা বিচলিত না হয়, ত্রম-ক্রমেও যদি কামোদয় না হয়, স্বপ্লেও যদি চিত্তচাঞ্চল্য না ঘটে তাহা হইলে চিত্তে এমন এক অভ্তুত শক্তি সঞ্চার হয় যে, তদ্বলে চিত্ত সর্ব্বত্র অব্যাহত বা বিনিবিষ্ট থাকিবার যোগ্য হইয়া থাকে। তথন যাহাকে যে উপদেশ দেওয়া যাইবে, তাহাই সফল হইবে। (পাতঞ্জলদ৽)

কলিতে ব্ৰহ্মচর্য্য ও বানপ্রস্থ নিষিদ্ধ হইয়াছে।

"ব্ৰহ্মচর্য্যাশ্রমো নান্তি বানপ্রস্থোহিপি ন প্রিয়ে।

গার্হপো ভৈক্ষ্কশৈচব আশ্রমৌ দৌ কলৌ যুগে॥"

(মহানির্বাণ তন্ত্র) [ব্ৰহ্মচর্য্যাশ্রমের বিষয় ব্রহ্মচারিন্ দেখ]
ব্রহ্মচর্য্যবৃত্ত, ব্রহ্মচারী।

ব্র ক্ল চারণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণা বেদেন চারয়তি আচরতীতি ব্রহ্ম-চর-স্বার্থে ণিচ্, কর্ত্তরি-ল্যু ঙীপ্। মার্গী (রত্নমালা)

বেগচারিন্ (পুং) বন্ধ-জ্ঞানং তপো বা আচরতীতি অর্জয়ত্যবহুং ব্রহ্ম-চর-আবহুকে-নিনি। প্রথমাশ্রমী, উপনয়নের পর
নিয়মপূর্বক সান্ধবেদাধায়নের জন্ম গুরুগুহে অবহান।
মন্থতে ব্রন্ধচর্যাশ্রমের এবং ব্রন্ধচারীর কর্তুব্যের বিষয় এইরূপ
লিখিত আছে। উপনয়নের পরই ব্রন্ধচর্যাশ্রম বিধেয়।
উপনয়ন হইলেই দ্বিজগণের প্রতি তৈবিদ্যাদি অথবা মধুমাংসবর্জনাদি ব্রতসমূহের আদেশ এবং বিধিপূর্বক বেদগ্রহণের ভার অর্পিত হয়। উপনয়নকালে যে ব্রন্ধচারীর
প্রতি যে চর্মা, যে স্থ্র, যে মেথলা, যে দণ্ড ও যে
বসন বিহিত হইয়াছে, চাক্রায়ণাদি ব্রতের সময়ও তজ্রপ
বিধেয়। গুরুকুলে বাসকালীন ব্রন্ধচারী ইক্রিয়-সংয়মপূর্বক আপনার অদ্পর্ক্রির জন্ম নিয়লিখিত নিয়ম সকল
প্রতিপালন করিবেন।, তিনি প্রতিদিন স্নান করিয়া গুদ্ধ-

ভাবে দেব ঋষি ও পিতৃতর্পণ, দেবপূজা এবং দায়ং ও প্রাতঃ-কালে সম্পূর্ণ সমিধ দারা হোম করিবেন। বন্ধচারীর মধু ও মাংসভোজন, গন্ধদ্রব্যসেবন, মাল্যাদি ধারণ, গুড় প্রভৃতি রস-গ্রহণ, এবং স্ত্রীসম্ভোগাদি নিষিদ্ধ হইয়াছে। যে সকল বস্তু স্বাভাবিক মধুর, কিন্তু কারণ বশে অমু হয়, অর্থাৎ দ্ধি-প্রভৃতি দ্রব্যসেবন, প্রাণিহিংসা, তৈল দ্বারা আপাদমস্তক অভ্যঞ্জন, কজ্জলাদি দারা চক্ষ্রঞ্জন, পাছকা বা ছত্রধারণ, কাম, ক্রোধ, লোভ এবং নৃত্য, গীত, বাদন, অক্ষাদিক্রীড়া, লোকের সহিত বুথা কলহ, দেশবার্তাদির অবেষণ, মিথ্যা-কথন, কুৎসিতাভিপ্রায়ে স্ত্রীলোকের প্রতি কটাক্ষ বা তাহা-দিগকে আলিঙ্গন ও পরের অনিষ্ঠাচরণ, প্রভৃতি হইতে ব্রহ্মচারী নিবৃত্ত থাকিবেন। সর্বত্ত একাকী শয়ন করিবেন এবং কদাচ হস্তব্যাপারাদি দারা রেতঃপাত করিবেন না. কামবশতঃ রেতঃপাত করিলে আত্মত্রত একবারেই নষ্ট হইয়া যায়। এমন কি.যদি অকামতঃ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নে রেতঃখলন হয়, তাহা হইলে তিনি স্নানন্তে স্থা্যের অর্চনা করিবেন এবং 'পুনর্মাং এতু ইন্দ্রিয়ং' অর্থাৎ আমার বীর্য্য পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করুক, ইত্যাদি বেদমন্ত্র তিনবার জপ করিবেন। আচার্য্যের যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, সেই সকল দ্রব্যই আহরণ এবং প্রতিদিন ভিক্ষার সংগ্রহ করিবেন। যে সকল গৃহস্থ বেদামুগ্রান যুক্ত, সম্ভুষ্টচিত্তে যাহারা স্ব স্ব বৃত্তিতে কাল্যাপন করিতেছেন, বন্দারী প্রতিদিন শুচি হইয়া তাহাদের গৃহ হইতে ভিক্ষা সংগ্রহ করিবেন। গুরুর বংশে, আপনার জ্ঞাতিকুলে বা মাতৃ-লাদি বন্ধুকুলে ভিক্ষা করা ব্রহ্মচারীর কর্ত্তব্য নহে। তবে যদি ভিক্ষোচিত গৃহস্থ না মিলে, তবে পূর্ব্ব পূর্ব্ব কুল পরিত্যাগ করিয়া পর পর মাতুলাদি কুল হইতে ভিক্ষা আরম্ভ করিবেন। আবার পূর্ব্বোক্ত ভিক্ষোচিত সকলেরই যদি অভাব হয়, তাহা হইলে সংযতেন্দ্রিয় ও ভিঙ্গাবাক্যবর্জন অর্থাৎ মৌনী হইয়া গ্রামভিকা অর্থাৎ চাতুর্বর্ণ্যের নিকটেই ভিক্ষা করিবেন; কিন্তু অভিশপ্ত ও মহাপাতকাদিগ্রস্ত ব্যক্তির নিকট হইতে কখনও ভিক্ষা লইবেন না। ব্রহ্মচারী দূর হইতে সমিধকাষ্ঠ আহরণ করিয়া অনাবৃত স্থানে সংস্থাপন করিবেন এবং নিরলস হইয়া সায়ং ও প্রাতে সমিধকাষ্ঠ দারা অগ্নিতে হোম করিবেন। ব্রহ্মচারী যদি অনাতুর অবস্থায় নিরস্তর সপ্তরাত্রি ভিক্ষাচরণ এবং সায়ং ও প্রাতঃকালে সমিধকাষ্ঠ দারা হোম না করেন, তাহা হইলে তাহাকে অবকীণী প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। প্রতিদিন ভিক্ষাচরণ করা ব্রন্ধচারীর কর্ত্তব্য, কিন্তু ভিক্ষার একজন গৃহস্থের নিক্ট হইতে সংগ্রহ করা উচিত নহে। ভিক্ষার দারা লব্ধ ব্রশ্নচারীর উপ-জীবিকাকে ঋষিগণ উপ্বাসসম পুণ্যজনক নির্দেশ করিয়াছেন।

ব্ৰন্মচারী দেবোদ্দেশে অনুষ্ঠিত ব্ৰাহ্মণভোজনে নিমন্ত্ৰিত হইয়া ইচ্ছামত মধুমাংসাদি-বর্জিত ব্রতবং অন্ন এবং পিত্রাদির উদ্দেশ-শ্রাদ্ধে অভার্থিত হইয়া আরণানীবারাদি ঋষিবৎ অনুগ্রহণ করিতে পারেন। এইরূপ ভোজনে ব্রন্ধচারীর একার সেবনের দোষ অথবা ভিক্ষাব্রতের হানি হয় না। ময়াদি ঋষিগণ ব্রাহ্মণ ও ব্রহ্মচারীর প্রতি এইরূপ শ্রাদ্ধাদিস্তলে একার-ভোজনের বিধি দিয়াছেন। ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ব্রহ্মচারীর প্রতি ভিক্ষাচরণ বিহিত হইয়াছে বটে, কিন্তু একান্নসেবনের বিধি নাই। বন্ধচারী গুরু কর্ত্তক আদিষ্ট হউন বা না হউন, তিনি প্রতিদিন বেদাধ্যয়ন ও গুরুর হিতামুষ্ঠানে যত্নবান হইবেন। প্রতিদিন শরীর, বাক্য, বৃদ্ধি ও মনঃসংযম করিয়া ক্লতাঞ্জলিপুটে গুরুর মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দণ্ডায়মান থাকিবেন। ব্রুচারী সর্বাণ গুরু সনিধানে গুরুর অপেকা হীনানভোজন ও হীনবন্ত্র পরিধান করিবেন। গুরু অগ্রে উত্থান করা ও গুরু যথন শয়ন করিবেন, তৎপরে শয়ন করা বিধেয়। শয়ান বা উপবিষ্ট থাকিয়া, ভোজন করিতে করিতে, কিংবা पृत्त मधात्रमान थाकिया, अथवा अग्रिमित मूथ कतिया. গুরুর আজ্ঞাগ্রহণ বা তাঁহার প্রতি সম্ভাষণ করিতে নাই। গুরুসমীপে শিষ্যের আসন ও শ্যা সর্বাদা গুরু অপেকা অহুনত হওয়া উচিত। গুরুর অসাক্ষাতেও উপাধ্যায়-আচার্য্যাদি পূজনীয় বাক্যবিহীন গুরুনাম উচ্চারণ করিতে নাই, কিংবা উপহাস বুদ্ধিতে গুরুর গমন ও কথনাদির অনুকরণ করা উচিত নহে। ব্রন্ধচারী কোনস্থলেই গুরুর সহিত একত্র উপবেশন করিবেন না। ব্রন্ধচারী গুরুর স্বর্ণাস্ত্রীগণকে গুরুর স্থায় পূজা এবং অসবর্ণা স্ত্রীদিগকে প্রত্যুখান ও অভি-বাদন দারা সম্মাননা প্রদর্শন করিবেন। কিন্তু তিনি গুরু-পত্নীর গাত্রে তৈলমুক্ষণ, তাঁহাকে স্নান, তাঁহার গাত্রমর্দ্ধন বা কেশ-সংস্কার করিয়া দিবেন না। যুবা ব্রহ্মচারী তরুণী গুরুপত্নীকে কথন পাদগ্রহণ দারা অভিবাদন করিবে না। इंटरनारक मन्नुसामिशरक मृिषठ कर्तार खीरनाकिमर्शत खंडात। একারণ পণ্ডিত্গণ স্ত্রীলোক সম্বন্ধে চিরদিন সাবধান থাকিতে পরামর্শ দেন। ইল্রিয়গণ অতিশয় বলবান, এইজন্ম বিদান্ অবিদান সকলেরই সাবধানতা আবশুক।

ব্রহ্মচারী সুর্য্যাদ্য বা স্থ্যান্ত সময়ে কথনই শ্রান থাকিবেন না, কারণ এই সময়ে তাঁহার সন্ধ্যোপাসনা করিতে হইবে। জ্ঞানকৃত হউক আর অজ্ঞানকৃত হউক, তিনি শ্রান-জন্ম পাপের নিমিত্ত সমস্তদিন উপবাস-প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। যদি তিনি প্রায়শ্চিত্ত না করেন, তাহা হইলে তাহার মহাপাত্ক হইবে। ব্রহ্মচারী এই সকল নিয়ম পালন করিয়া জীবনের চতুর্থ ভাগ গুরুগৃহে যাপনকরিবেন। ব্রহ্মচর্য্যাশ্রমের পর ব্রহ্মচারী গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া দারপরিগ্রহ করিয়া গৃহী হইবেন। (মন্ত ২ অ০)

সামান্য ব্রহ্মচর্য্য দিজমাত্রেরই কর্তব্য, অর্থাৎ ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশু এই তিন জাতিই ব্রহ্মচর্য্যাবলম্বন করিবেন। ব্রহ্মচারী অবস্থায় বিশেষ পীড়াদি ব্যতীত একস্থানাম্বত অন্ধ ভোজন করিবেন না। ক্ষত্রিয় ও বৈশু ব্রহ্মচারীর শ্রাদ্ধ-ভোজনে অধিকার নাই। ব্রহ্মচারী ম মাত্রেরই মধু, মাংস, অঞ্জন, গুরু ভিন্ন অপরের উচ্ছিষ্ট ভোজন, নিষ্ঠুরবাক্য, স্ত্রীসভোগ, জীব-হিংসা, উদরাস্ত সময়ে স্থ্যদর্শন, অশ্লীল অর্থাৎ মিথ্যাবাক্য বা জুগুপ্সিত বাক্য এবং পরিবাদ অর্থাৎ সত্য হউক বা মিথ্যা হউক পরের দোষোল্লেখন প্রভৃতি বিষয় পরিত্যাগ করিবেন। ব্রহ্মচারী এক এক বেদ অধ্যয়নে দ্বাদশ বর্ষ করিয়া ব্রদ্মচর্য্য করিবেন, ইহাতে অসমর্থ হইলে পাঁচ বৎসর।

নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী আচার্য্য সন্নিধানে, আচার্য্যের অভাবে আচার্য্যপুত্রের নিকটে, তদভাবে আচার্য্য পত্নীর সমীপে এবং তিনি না থাকিলে অগ্নিহোত্রীয় অগ্নির নিকটে যাবজ্জীবন বাস করিবেন। জিতেন্দ্রিয় ব্রহ্মচারী উক্ত বিধি অবলম্বন পূর্ব্বক ক্রমে দেহত্যাগ করিলে মুক্তিলাভ করেন। ইহ-সংসারে তাঁহাকে আর জঠরযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয় না।

( যাজ্ঞবন্ধ্যস > অঃ )

ব্রহ্মচর্য্য ছই প্রকার—উপকুর্বাণ ও নৈষ্ঠিক। যিনি বিধি পূর্বক বেদ অধ্যয়ন করিয়া পরে গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করেন, তাঁহার নাম উপকুর্বাণ এবং যিনি মরণাস্ত ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করেন, তাহাকে নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী কহে।

"ব্রহ্মচার্যুপকুর্বাণো নৈষ্ঠিকো ব্রহ্মতৎপরঃ। যোহধীত্য বিধিবদ্বেদান্ গৃহস্থাশ্রমমাত্রজেৎ। উপকুর্বাণকো জেয়ো নৈষ্ঠিকো মরণান্তিকঃ॥"

(কুর্ম্মপু৽ ২অ৽)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে। উপনয়নের পর ব্রহ্মচর্য্য অব-লম্বন করিয়া গুরুগৃহে বেদাধ্যয়ন করিতে হইবে। "বালঃ ক্বতোপনয়নো বেদাহরণতৎপরঃ। গুরুগেহে বদেদ্ভূপ! ব্রহ্মচারী সমাহিতঃ॥" (বিষ্ণুপুত এ৯।১) ২ গন্ধর্কবিশেষ।

"ব্রহ্মচারী বহুগুণঃ স্থবর্ণশ্চেতি বিশ্রুতঃ।" (ভারত১।১২৩।৫৫) ব্রহ্মচারিণী (স্ত্রী) ব্রহ্মণি বেদে চরতীতি ব্রহ্ম-চর-ণিনি। স্ত্রিয়াং ঙীপ্। বেদমাত্রগম্যা চিচ্ছক্তিযুক্তা দ্বর্গা দেবী। "বেদের চরতে যমাত্রেন সা ব্রহ্মচারিণী।" (দেবীপু• ৪৫ অ•) ২ ব্রহ্মচর্য্য এতধারিণী স্ত্রী।

"আদীদামরণাৎ ক্ষান্তা নিয়তা ব্রহ্মচারিণী।" (মহু ৫।১৫৮, ও বারুণীবৃক্ষ। (রাজনি•) ৪ বান্ধীশাক। (রত্নমালা)

ব্রহ্মতোদন (ত্রি) যজ্ঞের প্রতি বান্ধণদিগের প্রেরক।

'ব্রাহ্মণানাং যজ্ঞং প্রতি প্রেরকঃ।' (মহীধর)

ব্ৰহ্মজ (পুং) ব্ৰহ্মণো জায়তে জন-ড। ১ হিরণ্যগর্ভ।

হিরণ্যগর্ভ সৃষ্টির পূর্বের ব্রহ্ম হইতে সৃষ্ট হন।

जन अम जवरिक मः महा अभिमाश्री ।

"যো বৈ ব্রহ্মাণং বিদ্যাতি পূর্বাং যতাত্মৈ প্রহিণোতি বেদম্।"

(শ্রুতি) যিনি পূর্ব্বে ব্রহ্মকে বিধান করিয়া বেদ শিক্ষা দিয়াছিলেন। মন্ততেও লিখিত আছে—

"নোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ দি**স্ফ্র্বছ্ধাঃ প্রজাঃ।—ইত্যু**পক্রম্য

তিশ্বন্ জজে স্বরং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহঃ ॥" (মন্ত ১ অ॰)
ব্রহ্ম স্বকার শরীর হইতে বিবিধ প্রেদ্ধাস্টির ইচ্ছা করিয়া
প্রথমে জলের স্টি করেন, তাহাতে বীজ নিক্ষেপ করিলে
একটী অণ্ড হয়, ঐ অণ্ড হইতে সর্বলোকপিতামহ ব্রহ্মার
উৎপত্তি হয়। অতএব ব্রহ্মা ব্রহ্মজ। ২ ব্রহ্ম-জাতমাত্র, পঞ্চভূতাদি, এই জড়জগৎ প্রভৃতি।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়স্তে" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূত সকল স্প্রেই হইয়াছে। ব্রহ্মই এই জগতের মূল, তাহা হইতেই এই জগতের স্প্রে, স্থিতি ও লয়

হইতেছে।

ব্রহ্ম জন্ত (পুং) ব্রদ্ধণো জায়তে য ইতি ব্রদ্ধণ্ণ ব্রদ্ধ-জন-ড, জানাতীতি জ্ঞা, জ্ঞা-ক। ততঃ কর্মধারয়ঃ। সমষ্টি-ছূল-দেহাভিমানী বিরাট, ইনি হিরণাগর্ভ হইতে জাত, সর্বজ্ঞ। "ব্রিণাচিকেতন্ত্রিভিরেতাসনিং ত্রিকর্মারুৎ তরতি জন্মমৃত্যু। ব্রদ্ধজ্ঞং দেবমীডাং বিদিয়া নিচার্য্যেমাং শান্তিমতান্তমেতি॥"

'ব্ৰহ্মজ্জমিতি ব্ৰহ্মজ্জং ব্ৰহ্মণো হিরণ্যগর্ভাজ্জাতো ব্ৰহ্মজঃ ব্ৰহ্মজশ্চাদৌ জ্ঞশ্চেতি ব্ৰহ্মজ্জঃ সর্বজ্ঞঃ' (শাঙ্কর ভাষ্য) জীব ইহাকে জানিতে পারিলে শান্তি লাভ করে।

ব্রহ্মজন (স্ত্রী) ব্রহ্মণো জটেব সংহতা। দমনকর্ক্ষ। ব্রেহ্মজন্মন্ (স্থ্রী) ব্রহ্মগ্রহণার্থং জন্ম। উপনয়ন-সংস্থার, উপনয়ন হইলেই ব্রহ্মজন্ম হয়।

"উৎপাদক ব্রহ্ম দাত্রোর্গরীয়ান্ ব্রহ্ম দঃ পিতা। ব্রহ্মজন্ম হি বিপ্রস্থা প্রেত্য চেহ চ শাখতম্॥" (মহু ২।১৪৬) 'ব্রহ্মজন্ম শাকপার্থিবাদিখাং সমাসঃ, অস্মিন্ সময়ে উপনয়নং ব্রহ্মজন্ম, অথবা ব্রহ্মগ্রহণমেব জন্ম।' (মেধাতিথি) 'যক্মাদ্ধি-XIII. প্রস্থা বন্ধ বিষয়ে বন্ধ বিষয়ে সংখ্যারর পং পরলোকে ইহলোকে চ শাখতং নিত্যং বন্ধ প্রাপ্তিফলক খাং' (কুলুক) বন্ধজন্ম ফলে ইহলোকে ও পরলোকে বন্ধ প্রাপ্তি হইয় থাকে। ব্রহ্ম জায়া (স্ত্রী) ১ বান্ধণপত্নী। ২ জুহু, ইনি ঋষেদের ১০।১০১ সক্তের ঋষি।

ব্রহ্মজার (পুং) > ব্রাহ্মণীর উপপতি। ২ ইন্দ্র। ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা (স্ত্রা) ব্রহ্মণঃ জিজ্ঞাসা। ব্রহ্মাবগতিফলক বিচার। ২ শারীরক স্ত্র। [বেদাস্ত দেখ]

ব্রহ্মজীবিন্ (পুং) ব্রহ্মণা বেদেন বেদোন্ত শ্রোতাদিকর্মণা ' জীবতীতি ব্রহ্ম-জীব-ণিনি। বৃত্তির জন্ম পরকীয় শ্রোতাদি কর্মাকারক।

ব্ৰেক্ষ জুফ ( ত্ৰি ) ব্ৰহ্মণঃ জুষ্টঃ। স্তবে বা মন্ত্ৰে প্ৰীত।
বিক্ষাজনুত ( ত্ৰি ) স্তোত্ৰ দাবা আকৃষ্ট। ( ঋক্ ৩৩৪।১ )
বিক্ষাজ্ঞ ( পুং ) ব্ৰহ্ম জানাতীতি ব্ৰহ্ম-জ্ঞা-ক। ত্ৰীগোপাল।
"বাগ্দাতা বাক্প্ৰদো বাণী-নাথো ব্ৰাহ্মণরক্ষকঃ।
ব্ৰহ্মজ্ঞো ব্ৰহ্মকং ব্ৰহ্মা ব্ৰহ্মকৰ্মপ্ৰকাশকঃ॥"
(নাব্ৰদ্পঞ্চৱাত্ৰে গোপালসহস্ৰস্তোত্ৰ ৮ অ০ ) ২ বিষ্ণু।
(ভাৱত ১৬০১৪১৮৪ ) ৩ কাৰ্তিকেয়। (ভাৱত ৩২১৩।১১ )
( ত্ৰি ) ৪ ব্ৰহ্মবেতা, যাহার ব্ৰহ্মজ্ঞান হইয়াছে।

"দ ব্ৰন্মজ্ঞঃ দ বেদজ্ঞঃ দোহগিহোত্ৰী দ দীক্ষিতঃ॥"

( চীনাচারপ্রয়োগবিধি )

ব্ৰহ্ম জান (ক্নী) ব্ৰহ্মণি ব্ৰহ্মবিষয়ে যজ্জানং। ব্ৰহ্মবিষয়ক জান, তত্ত্বমদি প্ৰভৃতি বাক্য জন্ম প্ৰতিফলিত বৃত্তার জোন। (বেদাস্তলঘূচন্দ্ৰিকা) মিথাবাসনাবিরহবিশিষ্ট আত্মভিন ভিন্নজান। (মুক্তিবাদ)ক্লেশকর্মবিপাকাশয়-নিবর্ত্তক হিরণ্য-গর্ভবিষয়ক জান। (বৈজয়স্তী-ধৃত পাতঞ্জল মত) প্রকৃতি-পুক্ষের বিবেকবিষয়ক জান। (সাংখ্যদ৽)

ব্রক্ষজানের বিষয় বেদান্তের মত এইরপ—আপনার ব্রক্ষভাব অপরোক্ষজানে আরু হওয়াই ব্রক্ষজান। যেমন
মরুমরীচিকায় জলভান্তি, তেমনি ব্রক্ষে দৃগুল্রান্তি। স্কতরাং
দৃগুপ্রপঞ্চ মিথা, ব্রক্ষই সত্য। প্রথমে এই জ্ঞান অর্জন ও
দৃঢ় করিতে হয়, অনস্তর আমি এই জ্ঞান এবং তাহার আলম্বন
দেহ, ইন্দ্রিয় ও মন সমস্তই ল্রান্তিবিশেষের বিলাস, অন্ত কিছু
নহে; স্কৃতরাং আমি জ্ঞান ও আমি জ্ঞানের আলম্বন সমস্তই
ব্রক্ষে রজ্মপর্পের স্থায় মিথাা, এই জ্ঞান যথন অবিচাল্য হয়,
তখন আপনা আপনি অহং অর্থাৎ আমি জ্ঞানটী ইন্দ্রিয় ও মন,
এ সকল ত্যাগ করিয়া ব্রক্ষে গিয়া অবগাহন করিতে থাকে।
অহংজ্ঞান ব্রক্ষাবগাহী হইলেই তথন ব্রক্ষজ্ঞান হয়, ইহাকে
তর্জ্ঞান বা আয়ুজ্ঞানও বলা যায়।

93

একই চৈত্র আমাতে ও অন্তান্ত জীবে বিরাজমান। সেই এক অথও চৈত্রত বন্ধ এবং দেই অনাদি অনস্ত বন্ধ চৈত্র উপাধিভেদে অর্থাৎ আধার (দেহাদি)-ভেদে বিভিন্নভাব প্রাপ্তের ক্রায় হইয়া পড়ে। বস্তুতঃ তাহা অভিন্ন বৈ বিভিন্ন नः । উপাধি অন্তর্হিত হইলেই এক, নচেৎ বহু। স্বর্গ, মর্ত্তা, পাতাল, এই লোকত্রয় সেই ব্রহ্মটেততে অবভাসিত অথবা মায়িকরূপে দৃষ্ট হইতেছে। যে হেতু একাদ্বয় মহান্ ব্যাপিচৈতত্তে স্বাশ্রিত অজ্ঞানের প্রভাবে বিশ্বরূপ ইন্দ্রজাল প্রকাশ পাইয়াছে, সেই হেতু বিশ্ব মিথ্যা, কেবল প্রকাশক চৈতগ্রই সত্য। অধিক কি সত্য চৈতগ্রে যাহা যাহা ভাসমান, তাহা অসতা। সে সকল চৈত্যাশ্রিত অজ্ঞানের বিলাস বা বিভ্রম ব্যতীত অন্ত কিছুই নহে। এই প্রতীতি স্কুদৃ হওয়া আবেশ্রক এবং ঐ প্রতীতি স্থদূত্বা অবিচলিত বিশ্বাসে আবদ্ধ হইলেই জীব আপনার ব্রহ্মত্ব দাক্ষাৎকার করিয়া ক্যতার্থ হইতে পারে। শক্তিমান গুরু যথন বিবেকী ও বুভূৎস্থ শিষ্যকে 'তত্তমদি' 'সর্কাং থলিদং ব্রহ্ম' ইত্যাদি মহাবাক্য উপদেশ করেন; তথন তাঁহার তহকু বাক্যের সামর্থ্যে পূর্ব্বোক্ত প্রকারের প্রতীতি, অর্থাৎ বিশ্বের মিথ্যাত্ব ও আপনার ব্রহ্মত্ববোধ উপস্থিত হয়। অনন্তর সেই জ্ঞান সাধনের বলে অপরোক্ষপথে প্রবিষ্ট হইয়া জীবকে ক্লতার্থ করে।

শ্রবণাদির পর ছই প্রকারে বাক্যার্থবাধ হইতে দেখা যায়, এক পরোক্ষরপে, আর অপরোক্ষরপে। বাক্প্রকাশ্র বস্তু শ্রোতার সন্নিহিত (প্রত্যক্ষ পথে) থাকিলে তদ্বোধক বাক্য তর্ম্ভবিষয়ে অপরোক্ষ জ্ঞান জ্মায় এবং অসনিহিত থাকিলে পরোক্ষ জ্ঞান জ্মায়।

'তর্মশুদি' মহাবাক্যই শিশ্যের মনুষ্যভ্রান্তি বিদ্রিত করিয়া ব্রহ্মশাঞ্চাক্ষার উৎপাদন করিয়া থাকে। কারণ ব্রহ্মই স্বান্ত্রিত অনাদি অনির্বাচ্য অজ্ঞানে 'আমি অমুক' এই সন্বয় ভাব বা পরিছেদ-ভ্রান্তিপ্রাপ্ত ও জীব হইয়া আছেন। স্থতরাং অন্বয় ব্রহ্মবোধক তত্ত্বমস্যাদি মহাবাক্য তাহার সেই স্বাত্মভ্রান্তি বিদ্রিত করিয়া ব্রহ্মস্বরূপ সাক্ষাৎকার করাইতে সমর্থ। উপদেশাত্মক তত্ত্বমশ্রাদি মহাবাক্যজিজ্ঞান্ত্র শিশ্যের মনে ব্রহ্মাকারা বৃত্তি উদিত করে। তদ্বারা ক্রমে তাহার 'আমি অমুক' এই চিরাভ্যন্ত ভ্রান্তিবৃত্তি বিদ্রিত বা নিবৃত্ত হয়, তথন তাহার সেই চিরিদিদ্ধ অন্বয় ভাব অর্থাৎ ব্রহ্মভাব স্থিরীকৃত হয়। এই অন্বয় ব্রহ্মভাবই ব্রহ্মজ্ঞান।

যদিও আলোক ও অন্ধকারের স্থায় জ্ঞান ও অজ্ঞান অর্থাং চৈতন্ত ও অচৈতন্ত পরম্পর বিরোধী, তথাপি তাহাদের অভিভাব্য-অভিভাবকভাব অপ্রত্যাথ্যেয়। ইহার তাৎপর্য্য এই, বিরোধী পদার্থের সহাবস্থান ঘটে না। যেমন আলোক ও অন্ধকার সহাবস্থিত হয় না অর্থাৎ আলোকে অন্ধকার স্থান পায় না; তেমনি জ্ঞানে অজ্ঞান স্থান পায় না; ইহা দেখিয়া ব্রহ্মে অজ্ঞানের আবেশ স্বীকার করা অন্থায়। কারণ জ্ঞান ও অজ্ঞান একত্র অবস্থিত হয় না, এ নিয়ম বৃত্তিজ্ঞানে প্রচলিত।

নিপুণ হইয়া অনুসন্ধান করিলে দেখিতে পাওয়া যায়. চেতনের পার্শ্বচর শক্তি অজ্ঞান ও তাহার সত্তা চৈত্যসত্তার অধীন। উক্ত উভয় পরম্পর পরম্পরের প্রতিযোগী হইয়াও পরস্পরের স্বরূপবোধক। অন্ধকার না থাকিলে কে আলোক থাকা প্রমাণ করিতে পারে ? জড় না থাকিলে ও অজ্ঞান না থাকিলে কে চেতন থাকা ও জ্ঞান থাকা জানিতে বা বিশ্বাস করিতে পারে ? বস্ততঃ প্রত্যেক আলোকের ও প্রত্যেক চেত-নের অধীনে অন্ধকারের ও অজ্ঞানের অবস্থান দৃষ্ট হয়। কোন চেতনে অজ্ঞান সংস্রব নাই 👂 সমুদায় চেতন জীবে অজ্ঞান-সংস্রবদৃষ্টে স্থির করা যাইতে পারে যে, জজ্ঞান চেতনের পার্স্থ-চর শক্তি। ছায়া যেরূপ আলোকের পার্শ্বচর, তেমনি অজ্ঞানও জ্ঞানের পার্শ্বচর। উক্ত উভয় কোন এক অনির্বাচ্য সম্বন্ধে কখন দূরে কখন নিকটে কখন প্রকাশুরূপে ও কখন অন্তহিত রূপে আলোকের ও জ্ঞানের সহিত দেখা শুনা করিয়া থাকে। স্থবিধা এই যে, তাহারা পরম্পর বিরুদ্ধস্বভাবান্বিত, সাক্ষাৎ-সম্বন্ধে দেখা শুনা করিতে পারেনা। যেমন অন্ধকার কালে আলোকের অপ্দার, তেমনি অজ্ঞান কালে জ্ঞানের তিরো-ভাব, ও জ্ঞানকালে অজ্ঞানের পলায়ন-ঘটনা হয়। জ্ঞান হই-লেই অজ্ঞান পলায়ন করিবে, ইহা স্থির থাকাতেই আমরা অজ্ঞান নিবারণের চেষ্টা করিয়া থাকি। অজ্ঞানেই সংসার. সংসার অস্ত কিছু নহে। অথও চেতন অদ্বয় ব্রহ্মের পার্শ্বচরশক্তি অজ্ঞান, তাহার প্রাহর্ভাবে অন্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অন্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরো-ভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। কি অন্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাছপ্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্মই তাহা ভ্রান্তির বিজ্ঞা বলিয়া বণিত হইয়াছে।

"অস্তি ভাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেতার্থপঞ্চকম্। আদ্যত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রপং ততো দ্বয়ম্॥"

শক্তিরপী একাশ্রিত অজ্ঞান ব্রক্ষে বা এককে জগৎ দেখি-য়াছে। সেইজন্ম জগৎ ও এক এখন বিমিশ্রিত বা একাব-ভাবে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশুই পঞ্চরপী। ১ অন্তি—আছে, ২ ভাতি—প্রকাশ পাইতেছে, ৩ প্রিয়—ভাল বা বেশ এই ভাব, ৪ রূপ—ইহা এহ প্রকার, ৫ নাম—ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চ রূপের প্রথমোক্ত তিনরূপ এক, অবশিপ্ত হ্ররপ জগং অর্থাৎ অজ্ঞান-বিকার। অজ্ঞান-বিকার বা জগং পরমার্থতঃ সত্য নহে, এই জন্মই বলা যায়, জগৎ মিথা। ও ব্রহ্ম সত্য।

অজ্ঞানকালে অর্থাৎ সংসার দশায় 'অহং' আমি এই বৃত্তি
অন্থির বা অনিশ্চিতরূপে উদিত থাকে। সংসার কালের
অহংজ্ঞান একাকার নহে বলিয়া তাহা অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা।
ভাবিয়া দেখ, অজ্ঞান কালের অহং কখন মন, কখন ইন্দ্রিয়,
কখন বা শরার অবলম্বন করিয়া অবস্থান করে। পূর্ণ চৈতন্তের
দিকে অগ্রদর হয় না। স্কৃতরাং সংসার কালের অহংজ্ঞান
অন্থিরতা বিধার সন্দির্দ্রের ন্তায় অপ্রমা অর্থাৎ মিথ্যা। জননীর
ভায় হিতাভিলামিণী শ্রুতি তত্ত্বমন্তাদি মহাবাক্য উপদেশ দারা
দেই অপ্রমা বা ভান্তি বিদ্রিত করিতে প্রবৃত্ত আছে।
শ্রবণে অক্রতকার্য্য হইলে মনন, মননে ফল না পাইলে
নিদিধ্যাদন অবলম্বনীয়।

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনে অধিকারিতা-লাভ ও বুদ্ধি-দৌর্বল্য নিবারণের জন্ম প্রথমে চিত্তপরিকর্মকারক উপাদনা প্রয়োজন। শম, দম, উপরতি, শ্রনা, সমাধান প্রভৃতি বেদোক্ত অন্তর্গানে রত থাকিলে চিত্ত নির্মালীক্বত হয়। তথন শ্রবণাদি কার্য্যে অধিকার জন্মে। মনন নিদিধ্যাসনের প্রভাবে প্রতিবন্ধক অভাব প্রাপ্ত হয়। প্রত্বিক্ত বা মোক্ষ হয়। অজ্ঞানান্ধ জীব মায়ায় মোহিত হইয়া দর্ম্বদা স্থথের জন্ম ত্রুংথ ভোগ করিতেছে। জীবের অজ্ঞান নাশের জন্ম ব্রক্ষজ্ঞানলাভার্য তর্মস্রাদি বাক্য শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসন একান্ত কর্ত্ব্য। [ব্রহ্ম ও বেদান্ত শব্দে বিশেষ বিবরণ ক্রপ্তব্য। গ্রহ্মপুরাণে লিখিত আছে—

"বেদান্তসাংখ্যসিদ্ধান্ত ব্ৰহ্মজ্ঞানং বদাম্যহম্। অহং ব্ৰহ্ম পরং জ্যোতিবিষ্ণুরিত্যেব চিন্তয়েৎ॥ সূর্য্যে স্ক্রেমি বহুল চ জ্যোতিরেকং ত্রিধা স্থিতম্"॥ ইত্যাদি। (গরুড়পু॰ ২৪০ অ•)

গরুড়পুরাণে পূর্বোক্ত বাক্যই সমর্থিত হইয়াছে, এইজ্ঞ বালুলা ভয়ে লিখিত হইল না।

ব্ৰহ্ম জ্ঞানিন্ (ত্ৰি) ব্ৰশ্বজ্ঞানং বিদ্যতেংস্ত, ব্ৰশ্ব-জ্ঞান-ইনি। ব্ৰশ্বজ্ঞানবিশিষ্ট, তত্বজ্ঞানী।

"কুশলাকুশলাবৃত্তিরহিতঃ সমদর্শকঃ।
লিঙ্গাশ্রমপরিত্যাগী ব্রন্ধজ্ঞানী নিগদ্যতে॥" (শঙ্করানন্দ্দীপিকা)
ব্রহ্মজ্য (ত্রি) ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারী, ব্রাহ্মণনিগ্রহকর।
(বৈদিক)

ব্রহ্মজ্যে (ক্রী) বান্ধণনিগ্রহ, বান্ধণের উপর নৌরাখ্য।
(বৈদিক)

ব্রহ্মজ্যেষ্ঠ (পুং) > ব্রহ্মার জ্যেষ্ঠসহোদর। (ত্রি) ২ ব্রহ্মপ্রধান।
ব্রহ্মজ্যোতিস্ (ক্রী) > শিব। ২ ব্রহ্ম বা দেবতার জ্যোতিঃ।
(ত্রি) ব্রহ্মতেজঃ, ব্রহ্মগ্রতিঃ।

ব্রহ্মণপ্রতি (পুং) ব্রহ্মণঃ পতিঃ অনুক্সমাসঃ। ব্রাহ্মণজাতি-স্বামী। (শুক্ল যজু ১৪। ২৮) ২ মন্ত্রস্বামী। "পবিত্রং বিততং ব্রহ্মণস্পতে" (তাগু তবা ১।২।৮) "হে ব্রহ্মণস্পতে মন্ত্র-স্বামিন্" (ভাষ্য)

ব্রহ্মণ্য (পুং) বাহ্মণে হিতঃ ব্রহ্মন্ (খলষবমাষতিলর্ষ-ব্রহ্মণশ্চ। পা ৫।১।৭) ইতি-যৎ (যেচাভাবকর্মণোঃ। পা ৬।৪।১৬৮) ইত্যণ্ প্রক্রতা। ১ বিষ্ণু।

"ব্রন্ধণ্যে ব্রহ্মন্থ ব্রন্ধা ব্রন্ধ ব্রন্ধনিং।
ব্রন্ধনিদ্ ব্রান্ধণো ব্রন্ধী ব্রন্ধজো ব্রান্ধণপ্রিয়ঃ ॥"
(ভারত ১৩৷১৪৯৷৮৪) অপিচ—
"ব্রন্ধণ্যে দেবকীপুত্রো ব্রন্ধণ্যে মধুস্থদনঃ।
ব্রান্ধণ্যঃ পুঞ্রীকান্ধো ব্রন্ধণ্যে বিষ্ণুরচ্যুতঃ ॥"
(আফিকচন্দ্রিকা) ২ ব্রন্ধদারুর্ক্ষ। (অমর)
ত মুঞ্জত্ব। ৪ তুলবৃক্ষ। (রাজনি৽) ৫ শনৈশ্চর।
(ত্রি) ৬ ব্রন্ধবিষয়ে সাধু। (মেদিনী) ৭ কার্ত্তিকেয়। টাপ্।
৮ হুর্গা। (ভারত ৬৷২২৷২৬) ৯ স্তোত্র। 'ব্রন্ধণি স্তোত্রাণি
হবির্লন্ধণারানি বা' (সায়ণ) (ত্রি) ১০ ব্রন্ধসম্বন্ধীয়।

ব্ৰহ্মণ্ডেদ্ব (পুং) ব্ৰহ্মণ্ডেদেবঃ। শ্ৰীকৃষ্ণ।

"নমো ব্ৰহ্মণ্যদেবায় গোবাহ্মণ্হিতায় চ। জগন্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ॥"

(নারদপু

ি বিষ্ণুপ্রণাম)

ব্দাণ্যতা (স্ত্রী) ব্দ্ধণাস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। বাদ্ধণের ভাব বা ধর্ম। "শোর্যাং বীর্যাং ধৃতিস্তেজস্ত্যাগশ্চাত্মজন্মঃ ক্ষমা। ব্দ্ধণ্যতা প্রসাদশ্চ সত্যঞ্চ ক্ষব্রলক্ষণম্॥" (ভাগ৽ ৭১১।২২) ব্দ্ধাণ্যতীর্থ (পুং) আচার্যাভেদ।

ব্হাতা (স্ত্রী) ব্হাণো ভাবঃ তল্-টাপ্। ব্হাষ।

ব্রহ্মতাল (পুং) চতুমূথতাল। ইহা দশ তালাত্মক। ইহাতে
মাত্রা ৭, ক চ ট ত প এই পঞ্চাক্ষরের উচ্চারণকাল মাত্রা।
প্রথম লঘু মাত্রা, তদদ্ধি দ্রুত মাত্রা, তাহার মধ্যে ৪লঘুও দ্রুত।
।।০০০০০ এইরূপ মাত্রা।

"চতুমু থাভিধে তালে জগণানন্তরং প্লুতঃ।"

(সঙ্গীতদামো৽)

থা গেনা তেকেটভা তেকেটভা খুলা

।

থুন্ খুন্ তেটেকেটে কেটে তেটে

১

।

কেটে ভেটে খিটিভা ঘিটি তা খিটি,

১ + । । । । তেরে কেটে তেরে কেটে, গেদে ঘেনি। ধা

ব্ৰহ্মতীৰ্থ (ক্নী) ব্ৰহ্মণস্তীৰ্থং। পুষ্ণৱমূল। (রাজনি॰)
২ বেবাতটস্থ তীৰ্থ, এইতীৰ্থে স্নান করিলে অন্তবর্ণের ব্ৰহ্মণ্যলাভ এবং ব্ৰাহ্মণ প্রমাগতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"ততো গচ্ছেত রাজেন্দ্র ! ব্রহ্মণস্তীর্থমূত্তমন্। তত্র বর্ণাবরঃ স্নাস্থা ব্রহ্মণ্যং লভতে নরঃ। ব্রাহ্মণশ্চ বিশুদ্ধাত্মা গচ্ছেত পরমাং গতিম্॥"

(ভারত তা৮তা১০৫)

ব্ৰেক্ষাতেজস্ (ক্নী) কৰ্মশক্তি। (ত্ৰি) বৰ্ষণতেজ ইব তেজা যভা। ২ বন্ধের ভাষ তেজঃশালী।

ব্ৰহ্মত্ব (ক্নী) বন্ধণো ভাবঃ (বন্ধণস্থঃ। পা ৫।১।১৩৬)
ইতি স্ব। শুন্ত্রীয় বন্ধভাব। পর্যায় বন্ধভূম, বন্ধনাযুজ্য, বন্ধনাপূজ্য। (শন্ধরত্বা•)

"ব্রহ্মসমরেশত্বং দেবত্বং মক্তন্তথা।" (মার্কভেরপু৹ ৫৭।৬০) ২ ঋত্বিক্ বিশেষ ব্রহ্মার ধর্ম।

ব্রহ্মত্বচ (পুং) সপ্তপর্ণর্ক। (বৈদ্যক্ষি ) ২ ব্রাহ্মণ্যষ্টিকা, বামনহাটী। (শব্দচক্রি )

ব্রেহ্মদ (পুং) ব্রহ্ম বেদং দদাতি দা-ক। বেদদাতা আচার্য্য উপনয়নের পর গুরু, শিয়াকে বেদ প্রদান করেন। ব্রহ্মদাতা গুরু জন্মদাতা পিতা অপেক্ষা মাননীয়।

"উংপাদক ব্ৰহ্মণাত্ৰোৰ্গরীয়ান্ ব্ৰহ্মণঃ পিতা। ব্ৰহ্মজন হি বিপ্ৰেম্ভ প্ৰেত্য চেহে চ শাশ্বতম্॥" (মনু ২।১৪৬) ব্ৰহ্মদণ্ড (পুং) ব্ৰহ্মণো বাহ্মণম্ভ দণ্ডঃ সিদ্ধটাটিঃ। ১ বাহ্মণ-যষ্টিকা। (শক্ত•) ২ বশিষ্ঠের সিদ্ধ যাষ্টি।

"ধিগ্বলং ক্ষতিয়বলং ব্রশ্ধতেজাে বলং বলম্। একেন ব্রহ্মণে বহুবাে নাশিতা মম।" (রামাণ অযোধ্যাকাণ বিশামিত্রবাক্য) ও ব্রাহ্মণের শাপণ রূপ দণ্ড, ব্রহ্মশাপ। "এক্ষদগুহতা যে চ বিহাদগ্নিহতা চ বে।
তেষামুদ্ধ নগাৰ্থার ইমং পিণ্ডং দদাম্যহম্॥" (তিথিতত্ত্ব)
৪ বিপ্রের যষ্টি। ৫ কেতুভেদ। (বৃহৎস• >> অ•)
ব্রহ্মদণ্ডী (স্ত্রী) ব্রহ্মণে ব্রক্ষোপাসনার্থং দণ্ডী ক্ষুদ্রো দণ্ডঃ।
ক্ষুদ্রক্ষুপবিশেষ। পর্য্যার অজদন্তী, কটপত্রফলা, ইহার গুণ
কটু, উষ্ণ, কফ, শোফ, ও বার্নাশক। (রাজনি•)
"ব্রহ্মদণ্ডী তু পুল্পেণ স্নানে পানে বশীকরাঃ।"

(গরুড়পু৽ ১৮৬ অ॰)

ব্ৰহ্ম দত্ত (পুং) > ইক্ষুকুবংশীর রাজবিশেষ। পর্যার ব্রহ্মস্থ।
(হেমচ॰) (ভারত ২৮৮২০) ২ স্থনামথ্যাত নীপপুত্র।
(ভাগবত ১৮২১৮৫) ব্রহ্মণা দত্তঃ। (ত্রি) ও ব্রহ্মকর্ভৃক দত্ত।
"অমোঘা ইষবশ্চেমে ব্রহ্মদত্তাঃ স্থতেজসঃ।
দত্তা মহাং মহেক্রেণ তূণো চাক্ষরসায়কো॥" ( রামা।

দত্তা মহং মহেক্রেণ ভূণো চাক্ষ্যায়কো॥" (রামাণ তাচচাহচ) ৪ বাক্ষণকে যাহা দেওরা হইরাছে। (পুং) ৫ শুকদেবের কন্তা কৃত্তীসমাধ্যার গর্ভে অণুহের পুত্রভেদ। হরিবংশে ১১ অধ্যারে ইহার উৎপত্তি-বিবরণ লিখিত আছে। ব্রহ্মাদর্ভা (স্ত্রী) ব্রহ্মণে হিতো দর্ভো যন্তাঃ। যমানিকা। ইহার প্র্যায়—

যমানিকোগ্রগন্ধা চ ব্রহ্মদর্ভাজমোদিকা।
সৈবোক্তা দীপ্যকা দীপ্যা তথা স্থাদ্যবসাহবয়া॥" (ভা•প্র•)

ব্ৰহ্মদাতৃ (পুং) ব্ৰহ্ম-দা-ভূচ্। বেদদাতা আচাৰ্য্য, ব্ৰহ্মদ। [ব্ৰহ্মদ দেখ]

ব্রহ্মদান ( ক্লী ) ব্রহ্মণঃ বেদস্থ দানং। বেদদান, বেদাধ্যাপন, সকল দানের মধ্যে বেদদান সর্ব্বোৎকৃষ্ট।

"দর্কেষামেব দানানাং ব্রহ্মদানং বিশিষ্যতে। বার্যাল্লগো-মহীবাদস্তিলকাঞ্চনদর্শিষাম্॥" (মন্তু ৪।২৩০) 'ব্রহ্মদানং বেদাধ্যাপনং' (মেধাতিথি)

ব্রহ্মদারু (ক্নী) বন্ধণো ব্রাহ্মণশু হিতকরো দারুঃ।
> স্থনামথ্যাত অশ্বত্থাকার বৃক্ষবিশেষ। প্র্য্যায় নৃদ, পূষ,
ক্রেম্ক, বন্ধণ্য, ভূল। (অমর) পলাশিক। (বাচম্পতি) তল।
(ভরত) পূগ, যুষ। (শক্রত্বা৽)

ব্রেক্সাদেয়। (স্ত্রী) বৃদ্ধাণ দেয়া। বৃদ্ধবিধি অনুসারে দেয়া ক্তা, বৃদ্ধবিবাহের বিধানানুসারে দেয়া ক্ত্যা।

"বন্ধদেয়াত্মসন্তানো জ্যেষ্ঠ সামগ এবচ।" ( মন্থু ৩১৮৫) 'বন্ধদেয়া বান্ধবিবাহেনোঢ়া' ( কুল্লুক )

ব্রেক্সাদেশ, ভারতবর্ষের পূর্বদিগভী প্রায়োদীপের\* অন্তর্গত

<sup>\*</sup> রুরোপীর ভৌগোলিকগণ এই স্থানকে Eastern Peninsula বা India beyond the Ganges বলিয়া উক্ত করিয়াছেন।

বর্ত্তমান ইংরাজাধিকত একটা রাজ্য। অধুনা ইংরাজ-প্রভাবে বন্ধবাসিগণ হানবার্য্য হইরা পড়িলেও এক সময়ে তাহারা এসিয়ার দক্ষিণপূর্ব্বপ্রাম্থে একটা স্থলীর্ঘ ও মহাপ্রভাবশালী সামাজ্য স্থাপনে সফলমনোরথ হইয়াছিল †। তংকালে ইহার উত্তর-সীমা আসাম, তিবত ও চীনাধিকত যুনানরাজ্য; পূর্ব্বে শান, লেয়স্ ও কাম্বোডিয়া; দক্ষিণে শ্রামরাজ্য এবং পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ভারতসীমা ছিল।

বন্ধবাদিগণের উৎপীড়ন অসহ হওয়ায়, ইংরাজরাজ বন্ধদয়্যর আজমণ হইতে ভারতসীমান্ত রক্ষাকরণার্থ ১৮২৪ ও ১৮৫২ খুষ্টান্দে ছইটা অভিযান করেন। এই যুদ্ধ কালে ইংরাজরাজ ব্রন্ধরাজ্যের কতকাংশ যুদ্ধব্যয়ের ক্ষতি-পূর্ণম্বরূপ প্রাপ্ত হন। তাহাই ইতিহাসে ইংরাজাধিকত ব্রন্ধ (British Burma) নামে লিখিত হইত। শাসনকার্য্যের স্থবিধার জন্ম ইংরাজরাজ এই লন্ধপ্রদেশকে চারি বিভাগে শ এবং ২০টা জেলায় বিভক্ত করিয়া দেন। য়ান্দাব্র সন্ধির পর আরাকান ও তেনাসেরিম বিভাগ ভারতসামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। তদবধি প্রায় ৩৮ বর্ষ কাল এই স্থানের শাসনভার বাঙ্গালার ছোটলাটের উপর ন্যন্ত থাকে। ১৮৫০ খুষ্টান্দে পেগু ও মার্ভাবান ইংরাজাধিকারে আইসে। ১৮৬২ খুষ্টান্দে উক্ত চারিটী প্রান্দেশ একত্র করিয়া ইংরাজরাজ সর আর্থর ক্রেরেক (Sir Arthur Phayre, The First Chief-Com missioner) স্বতম্ব শাসনকর্তা নিযুক্ত করেন।

বঙ্গনীমাক্রমণরূপ ঔরত্যের সমূচিত দণ্ডস্বরূপ দ্রিণ ব্রন্ধের (Lower Burma) কতকাংশ ইংরাজকরে সমর্পণ করিয়া সমাট্ আলোমপয়ার বংশধরগণ উত্তরপ্রকে (Uppper Burma) গমন করেন এবং আবা নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া নিরাপদে রাজকার্য্য সমাধান করিতেছিলেন। স্বাধীনচেতা ব্রন্ধরাজপ্রজার নিপীড়ন এবং সেই অত্যাচার-কাণ্ডের প্রতিবিধানে ব্রন্ধরাজের অমনোবোগিতা হেতু ভারতরাজ-প্রতিনিধি লর্ড ডাক্রিন্ ১৮৮৫ খুষ্টান্দে শেষভাগে মান্দালয় অভিমুখে একদল সৈত্য প্রেরণ করেন। উক্ত সেনাদল তথায় উপনীত হইয়া রাজসিংহাসন কাড়িয়া লন এবং ব্রন্ধ রাজকে নিরাপদে নজরবন্দি করিয়া ভারতভূমে পাঠাইয়া দেন। বড়লাট প্রথমে মন্ত্রিসভা (Central Council of Burmese Ministers) দ্বারা ত্রন্ধের রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু তুর্কৃত্ত মন্ত্রিদলের অসদ্বাবহারে এবং জালরাজপুত্রগণের সিংহাসনাধিকারের চেষ্টা জন্ত যুদ্ধ-বিগ্রহে উত্তাক্ত হইয়া তিনি ১৮৮৬ খৃষ্টান্দে সমগ্র ত্রন্ধসামাজ্য ইংরাজশাসনাধীন করিয়া লন। প্রথমে প্রধান কমিসনর দারাই রাজকার্য্য পরিচালিত হইয়াছিল। অবশেষে সমগ্র ত্রন্ধের প্রধান শাসনক্তা স্বরূপ এখানে একজন লেপ্টেনান্ট গবর্ণর

স্বাধীন ব্রহ্মরাজ্য ইংরাজাধিকারে আসিবার পর উহার সীমা পরিবন্তিত হইয়াছে। পূর্ব্বে ব্রহ্মরাজ্যের যে সীমা ছিল, ইংরাজ্যণ এখনও সেই বিস্তীর্ণ সামাজ্য শাসন করিতেছেন। অফা ১০ ৫৫ হইতে ২৭° ১৫ উঃ এবং দ্রাঘি০ ৯২° ১০ হইতে ১০০° ৪০ পুঃ।

ইংরাজের হস্তগত হইবার পর, এক্সরাজ্যে কোন কোন দেশীয় শিল্পের অবনতি হইলেও অন্ত দিকে নানা বিষয়ে উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই রাজ্য স্বাধীন থাকিলেও একদিনের জন্মও প্রজাবর্গের মধ্যে স্থেসছলেতা বিরাজ করে নাই। দস্যাবৃত্তি, পরস্বাপহরণ, গৃহদাহ, প্রাণিহিংসা প্রভৃতি অশেষবিধ ছক্রিয়া এখানকার অধিবাদিগণের অঙ্কভূষণ ছিল। ইংরাজশাসনে সমস্ত কঠোর অভ্যাচার বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

এই স্থান পর্বতি পরিশোভিত হইলেও এথানে সালবীন নদীর অববাহিকা প্রদেশে ধান্তা, ছোলা, ভূটা, গম, কলাই, দোক্তা, তামাক, তুলা, সরিষা ও নীল প্রভৃতির বিস্তৃত চাষ আছে। এতদ্বির ব্রহ্মবাদীর অতিশয় প্রিয় চা-বৃক্ষ (Elæodendron persicum) এবং পিয়ারা, কলা, পেঁপে, তেঁতুল, নেবু, কমলানেবু প্রভৃতি নানাজাতীয় ফলরুক্ষও জন্মিতে দেখা যায়। উত্তরব্রক্ষে ইরাবতী নদীর ক্যেঙ্গ-ছোঙ্গ, মিয়্-ক্ষে, ও খেলো প্রভৃতি প্রশস্তশাখা সমুদয় প্রবাহিত। নাম-কথে নামক নদী মণিপুর ও লুসাই গিরিমালার মধ্য দিয়া ক্যেঙ্গদ্মেক নদীতে আসিয়া পড়িয়াছে। এতদ্বিয় অনেকগুলি প্রোত্রিমনী ইরাবতী সালবীন ও থালবীন নদীর কলেবর বৃদ্ধি করিয়া সেই স্থার্ঘ প্রোত্নমালাকে ভারত-মহাসাগরে লইয়া গিয়াছে।

এখানকার বনবিভাগেও প্রচুর শাল ও সেওন বৃক্ষ আছে।
এখানে উৎকৃষ্ট লাক্ষা ও রবার আটা পাওয়া যায়। ঐ সবল
দ্ব্য বাণিজ্যার্থ উত্তর ও দক্ষিণ ব্রহ্ম হইতে রেস্কুণবন্দরে আনীত
হইয়া নানা স্থানে প্রেরিত হইয়া থাকে।

এই রাজ্য খনিজ পদার্থের আকর। এখানে দোণা, রূপা, তামা, টিন, সীমক, রদাঞ্জন, বিদ্মাথ, এম্বার, কয়লা, শিলা-তৈল (Petrolium), গ্রুক, দোরা, লবণ, লোহ ও মর্থ্যর

উত্তর দক্ষিণে যুনান হইতে মাগ্র পর্যান্ত ৮০০ নাইল এবং পূর্বে পশ্চিমে
সমৃত্রতীর হইতে শান রাজ্য পর্যান্ত বিস্তীর্ণ ভূতাগ ব্রহ্মবাসীদিগের অধিকারভূক
হইয়ছিল। উহার পরিমাণ আন্দাজ ৪ লক্ষ্মাইল।

<sup>†</sup> আরাকান রাজ্য, ইুরাবতী নদীর অববাহিকাভূমি, পেগু ও ছেনাদেরিম ভূভাগ।

প্রস্তরাদি পাওয়া বায়। এত দ্বিয় মান্দালয়ের ৩৫ ক্রোশ উত্তর পূর্বে বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট নীলা ও চুনী পাথর ভূগর্ভ মধ্যে নিহিত দেখা যায়। ঐ বিস্তীর্ণ ভূভাগ হইতে উত্তোলিত প্রস্তররাশি রাজকোষেই রক্ষিত হইয়া থাকে। এখানকার চুনীই সর্বদেশ-বিখ্যাত।

নাফ্ নদীর মোহানা হইতে নেগ্রীস্ অন্তরীপ পর্যান্ত আরাকান বিভাগ বিস্তুত। ইহার উত্তর ও পূর্ব্ব সীমান্তিত আরকানযোমা পর্বতমালার অয়েঙ্গ গিরিসঙ্কট দিয়া ইরাবতীর উপত্যকাভূমে অবতরণ করা যায়। সমুদ্রোপকূলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে, তন্মধ্যে চেহ্বা ও রামরিই প্রধান। এই দ্বীপদমূহ সমধিক উর্বরা। সান্দাওয়ে হইতে নেগ্রিস পর্যান্ত উপকূল বন্দরের উপযোগী। নাফ নদী ব্যতীত এখানে ময়ৢ, কুলদন, তলক ও অয়েঙ্গ প্রভৃতি কয়েকটী নদী আছে। কুলদন বা আরাকান নদীর দক্ষিণকূলে আকায়াব নগর অবস্থিত। পেগু ও ইরাবতীবিভাগই বিশেষ শস্যালী। এখানে ইরাবতী, হৈলঙ্গ বা রেঙ্গুণ, পেগু ও সিজ্যোঙ্গ প্রভৃতি নদী প্রবাহিত থাকায় তত্তং নদীর অববাহিকাদেশসমূহ বিশেষ উর্বরতা লাভ করিয়াছে। প্রায় ১০৪০ মাইল পথ অতিক্রম করিয়া ইরাবতী নদী বঙ্গোপদাগরে মিশিয়াছে। এই নদীতে প্রায় ৬শত মাইল পর্যান্ত নৌকাযোগে গমনাগমন করা য়ায়।

সমুজোপক্লস্থিত তেনাসেরিম বিভাগ ১০° হইতে ১৮° উত্তর অকাংশ মধ্যে অবস্থিত। সালবীন এথানকার প্রধান ননী। ইংার উংপ্তিস্থান অন্যাপি আবিদ্ধৃত না হইলেও যুনান প্রদেশের নিকট হইতে ইহার খরস্রোত অন্তব করা যায়। এই বিভাগের পূর্বসীমায় যে পর্বতমালা দৃষ্ট হয়, তাহা পৌন্ধ্-লৌন্ধ্ পর্বতের শাথামাত্র। এই গিরিমালা দারা বন্ধ ও শামরাজ্য পৃথক্ হইয়াছে।

রাজ্যে প্রধানতঃ তিনটা গিরিশ্রেণী বিস্তৃত দেখা যায়।
উহার দর্ব্বপশ্চিমটা আরাকানবোমা-পর্ব্বত—আদাম প্রদেশের নাগাগিরিমালা হইতে মস্তকোত্তোলন করিয়া ক্রমে যেন নেগ্রিস অস্তরীপে আদিয়া মিলিয়াছে। ইহার শেষ শাখায় 'ক্রমেন' নামক পাগোদা (মন্দির) অবস্থিত। মধ্যস্থলে পেগুন্মানা গিরিমালা। ইরাবতী ও সিত্তোক্ষ উপত্যকা ভূমির মধ্যদেশে অবস্থিত থাকিয়াইহা উক্ত নদীদ্বয়ের অববাহিকা প্রদেশকে বিভক্ত রাথিয়াছে। এই পর্ব্বতমালা উত্তরব্রহ্মের থেমে-থিন্ গিরিশ্রেণীর সামুদেশ হইতে দক্ষিণাভিমুখে ইরাবতীর 'ব' দ্বীপ পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে। এখানে একটা পর্ব্বতশিথরে বক্ষবাসীর বিধ্যাত বৌদ্ধতীর্থ ও শেও-দগোন মন্দির অবস্থিত। পৌন্ধ-লৌন্ধ নামক পর্ব্বতমালা সিত্তোক্ষ ও সালবীন উপত্যকা-

দ্বের মধ্যে বিস্তারিত। তৌঙ্গ-গু প্রদেশের সন্নিকটে ইহার কএকটী শিথর ৬ হাজার ফিটেরও অধিক উচ্চ।

এখানে কএকটা কুদ্র কুদ্র ব্রদণ্ড দেখিতে পাওয়া ষায়।
তন্মধ্যে রেঙ্গুণের নিকটবর্ত্তী কন্দব্-গ্যি, হান্জাদা জেলার ভূ
হদ ও বেসিন্ জেলার ছইটী হ্রদই উল্লেখযোগ্য। পেশু ও
দিত্তীক এবং রেঙ্গুন ও ইরাবতীনদীর সংযোজক ছইটী খাল
বাণিজ্য ও কৃষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতিশাধন করিয়াছে।

এদিয়া মহাদেশের দক্ষিণভাগে তিনটা প্রামোদ্বীপ সমুদ্রবক্ষে বিলম্বিত আছে। আরব ও ভারতভূমের সহিত প্রাচীন জগতের ঐতিহাসিক ঘটনাবলী যেরপ সমাশ্রিত, এই ব্রহ্মদেশের তক্রপ কোন ঐতিহাসিক বৈভব নাই। বিভোর্মতি, ধর্ম বা বাণিজ্যবিস্তারের কোন প্রসঙ্গই দেখা যায় না। মহাভারতে সভাপর্বে "শর্মক" ও "বর্মক" নামক ছইটা দেশের উল্লেখ আছে। কেহ কেহ এই ছটাকেই যথাক্রমে খ্রাম ও ব্রহ্মদেশ বলিয়া নির্দেশ করেন। মহাভারতের সময় এইস্থান কিরাতদিগের দেশ ও ভগদত্তের অধিকারভুক্ত ছিল। ভারতে আর্যাহিল্গণের উপনিবেশ স্থাপিত হইবার পরে বোণিজ্যপ্রভাব পূর্বের স্বদ্র চীন এবং পশ্চিমে ইজিপ্ত প্রভৃতি স্থানে বিস্তারিত হইয়াছিল, তাহার কিছু যে ব্রহ্মার্ক্র্যে প্রবেশলাভ করে নাই, তাই বা কে বলিবে ? কেবল টলেমির ভূগোল বৃত্তান্তে এই স্থানের Aurea Chersonesus অর্থাৎ স্থবর্ণভূমি নাম পাওয়া যায় মাত্র।

পূর্ব্বোক্ত প্রায়ে বিশ্বর ব্যার এথানেও ধীরে ধর্ম-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল, কিন্তু ছঃথের বিষয় সেই ধর্মস্রোতে ভাদিয়াও অধিবাদির্ন্দ আনন্দলাভ করিতে পারে নাই। অহিংসার মহিমা উপলব্ধি করিতে না পারিয়া তাহারা প্রতিহিংসাবিষে জর্জারিত হইয়া আপনাদের বাদভূমি রণক্ষেত্রে পরিণত করিয়াছিল। পরস্পারের উন্নতিতে ঈর্ব্যাহিত হইয়া ভাহারা পার্শ্বর্ত্তী রাজ্যসমূহ ছারথারে দিয়াছিল।

ইংরাজরাজ প্রথমে ব্রন্ধের যে অংশ অধিকার করেন, তাহাতে আরাকান, থা-তুন, মার্তাবান ও পেগু প্রভৃতি চারিটা রাজ্য ছিল। এই চারিটা রাজ্যের ইতিবৃত্ত হইতে জানা যায় যে, এথানকার রাজ্যণ আপনাদিগকে ভারতীয় হিন্দুবংশোদ্ভব বলিয়া পরিচয় দিতেন। তাহাদের ধর্ম ও শাস্ত্রগ্রহ যে ভারত হইতে আনীত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। এক সময়ে যে এথানে ভারতীয় সংস্রব ঘটিয়াছিল, টলেমি-লিথিত ইরাবতী নদীর 'ব' দ্বীপবংশবর্তী স্থানসমূহের ভৌগোলিক তালিকা হটতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। কোনরূপ স্থপাচীন ইতিহাস না থাকিলেও রেস্কুণ ও রাময়দেশ হইতে

ইত সতঃ বিক্লিপ্ত বে সমস্ত বহু প্রাচীন কীর্ত্তিসমূহ আবিষ্কৃত হই-য়াছে. \* তত্ত্বারাও ভারতীয় হিন্দুর ব্রহ্মগমন স্থানিত হইয়া থাকে।

আরাকানের ব্রহ্মরাজেতির্ত্তপাঠে জানা যায় য়ে, গৌতমবুনের বহুপূর্বে জনৈক বারাণ্যা-রাজপুত্র আরাকান জনপদে
আগিয়া উপস্থিত হন এবং বর্ত্তমান সান্দাওয়ের সরিকটে
রামাবতা নগরে রাজধানী স্থাপন করেন। তিনি প্রতি
বংসর বারাণ্যারাজকে কর প্রদান করিতেন। এই
রূপে কিছুকাল গত হইলে পর বারাণ্যারাজ শেক্যবতী
(যিনি পর জন্ম গৌতমবুর্র্রপে জন্ম গ্রহণ করেন। স্বীয়
চর্থ পুত্র ক্মিানের উপর ব্রহ্মরাজ্যের শাসনভার অর্পণ
করিয়া যান। উক্ত রাজপুত্র ব্রহ্ম, প্রাম ও মলয়বাসিগণের
উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তদীয় রাজ্যের উত্তর
সামা মণিপুর হইতে চীন সীমান্ত পর্যান্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল †।
ক্মিান নিজ রাজ্য নানা অসভ্য জাতিতে পূর্ণ করিয়া যান।
এই গল্পের মূলে কোন সত্য না থাকিলেও ইহাদ্বারা ব্রহ্মে
ভারতীয় সংস্রব এবং বৌদ্ধের্যের প্রবেশলাভ ভিন্ন অপর
কোন বিষয়ের স্চনা নাই ‡।

আরাকানে প্রচলিত প্রবাদের উপর নির্ভর করিয়া আমরা জানিতে পারি যে, কোন এক সময়ে ভারতীয় হিন্দু ও বৌদ্ধণ এদেশে পদার্পণ করিয়াছিলেন। অপর এক সময়ে পূর্দ্ধাঞ্চল হইতেও ব্রহ্মগণ এখানে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করেন। উক্ত ঔপনিবেশিকদলের কেহই আদিম অধিবাসীদিগের বিরুদ্ধাচারী হয় নাই। তংপরে বৌদ্ধর্মের প্রচারার্থ শাক্যবংশীয় জনৈক রাজা এখানে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। উক্ত রাজবংশের ২৯শ রাজের অধিকারকালে (খঃ ১৪৬ অকে) এথানে বৌদ্ধর্ম্ম পূর্ণপ্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল।

এই সমন্ত ও পরবর্ত্তীকালে ব্রন্মের বিভিন্ন-প্রদেশ কাম্বোজ রাজগণের অধিকারভূক্ত হইরাছিল, ইহাদের মধ্যে কেহ শৈব, কেহ বৈষ্ণব, কেহ বা বৌদ্ধ ছিলেন। [কাম্বোজ দেখ।]

খৃষ্টীর ৯ম শতাব্দের প্রারম্ভ সমরে মুসলমানবণিকৃগণ আরাকান উপকৃলে আসিরা উপস্থিত হয়। উক্ত শতাব্দেই আরা-

কানরাজ বঙ্গবিজয়ে গমন করেন এবং চট্টগ্রামে একটা কীর্ভিন্ত স্থাপন করিয়া যান। খৃষ্টায় ১০ম শতাব্দে প্রোমরাজ আরাকান আক্রমণ করেন, ঐ সময়ে আরাকান-রাজধানী মোহৌঙ্গ নগরে স্থাপিত হইয়াছিল। তংপরবর্তী পাঁচ শতাব্দ-কাল এই স্থান ব্রহ্ম, শান, তলৈঙ্গ ও প্যুস প্রভৃতি বিভিন্ন জাতি কর্তৃক আক্রাস্ত হয়।

বোধগয়ায় প্রাপ্ত ১২শ শতাব্দের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, পগানরাজ বাঙ্গালা আক্রমণ করেন। দিনাজপুরের রাজবাটীতে যে প্রাচীন শিলালিপি আছে, তাহাতে ঐ স্থানে কাম্বোজনরপতি কর্ত্তক শিবমন্দিরপ্রতিষ্ঠার কথা আছে। সম্ভবতঃ তিনিই এই পগানরাজ হইবেন। খ্রষ্টায় ১১৩৩-১১৫০ অদ পর্যান্ত বঙ্গ, পেগু, পগান ও খ্রাম প্রভৃতি প্রদেশের নরপতিগণ আরাকানরাজ গব্-লয়ের অধীনতা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। গব-লয়ের কীত্তিস্তম্ভ মহতীমন্দির ১৮২৫ খুষ্টাব্দে हे ता करिम् कर्जुक विश्वस्य इहे मा हिन । भव्-नरम् अ अवर्जी শতাব্যাধিককাল শান ও তলৈঙ্গ জাতির উপযুৰ্তপরি আক্রমণে এই স্থান বিধ্বস্তপ্রায় হইয়াছিল। অবশেষে ১২৯৪ খৃষ্টাব্দে রাজা মিন্তি বিপক্ষদিগকে বিতাডিত করিয়া স্বরাজ্য উদ্ধার করেন এবং পগান ও পেগু রাজ্য জয় করিয়া স্বীয় রাজ্যসীমা বিস্থৃত করিয়াছিলেন \* তদ্বংশীয় রাজগণ প্রায় ১৪০৪ খৃষ্টাক পর্য্যন্ত অপ্রতিহত প্রভাবে রাজ্য শাসন করেন। উক্ত বংসরে রাজা মিন্-সব্ মূনের অত্যাচারে উত্ত্যক্ত হইয়া প্রজাগণ বিদোহী হয় এবং তাহাতেই তিনি রাজ্য-সম্পদ হারাইতে বাধ্য হন। রাজ্যচ্যত হইয়া তিনি বাঙ্গালার মুসলমান রাজগণের আশ্রয় গ্রহণ করেন। কিছুকাল পরে মুসলমান-সাহাব্যে তিনি স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত হন। তদবধি আরাকানী মুদ্রার পৃষ্ঠদেশে বিকৃত পারদী ও নাগরী অক্ষরে নামাদি লিখিত হইতে থাকে।।

বিদ্রোহী প্রজাদল আবারাজের সহায়তা গ্রহণ করিয়া-ছিলেন। তিনি এখানে ১৪৩০ খৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজ্য শাসন করেন। তৎপরে আরাকানরাজ্যে উল্লেখযোগ্য আর কোন ঘটনাই ঘটে নাই। ১৬শ শতান্দের প্রারম্ভে পূর্ব্বদিক্ হইতে ব্রহ্মবাসিগণ এবং সমুদ্রপথে পর্ত্তুগীজ জলদম্মান্দ আরাকানের বক্ষ ও পৃষ্ঠদেশ আক্রমণ করে। পর্ত্তুগীজ দিগের উপদ্রব হইতে মোহৌক্ষ (পুরাতন আরাকান) নগর

<sup>\*</sup> Dr. Forchhammer ও Major R. C. Temple মহোদয় ছয়ের অনুসন্ধানে ব্ৰহ্মদেশের প্রত্নতাবের নূতনন্ধার উন্যাটিত ইইয়াছে।

<sup>†</sup> বুক্ষের প্রাচীন ঐতিহাসিকগণ এখানে মহাত্রমে পতিত ইইয়াছিলেন।
শাক্যবংশে গৌতমবুদ্ধের জন্ম জানিয়া এবং তাঁহার অপর নাম শাক্যসিংহ
থাকায় তাঁহারা শাক্যের (শেক্যবতী) বুদ্ধজন্মত্ব কল্পনা করিয়া লইয়াছেন।
তাহারা প্রকারস্তরে গোতমীপুত্র শাক্যের বুদ্ধজনাভ হেতু নামাস্তর স্বীকার
করিয়া লইয়াছেন।

<sup>‡</sup> তালপত্তে লিথিত ব্রহ্মঝ্রেতিহাসে কন্মিনরাজবংশের যে রাজত্বকাল লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ অবিধাসজনক।

<sup>\*</sup> ঐ সময়ে আরাকানীগণ দক্ষিণপূর্বে বাঙ্গালায় অগ্রসর হইয়া সোণার-গাঁওর বন্ধীয় নরপতিগণের নিকট হইতে রাজকর আদায় করিয়াছিল।

<sup>†</sup> আরাকানে প্রচলিত রাজচিহ্নান্ধিত ১২শ শতান্দীর প্রাচীন মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

রকা করিতে ১৫৩১ খৃষ্টাব্দে ১৮ ফিট উচ্চ প্রস্তরপ্রাচীর গ্রাথিত হইয়াছিল। ১৫৭১ খুষ্টান্দে উহার চারি পার্ষে পুনরায় খাল কাটিরা দেওয়া হর। এই সময় হইতে আরাকানীগণ বিশেষ উদযোগী হইতে থাকে। ১৫৬० হইতে ১৫৭০ খুষ্টান্দের মধ্যে আরাকানীগণ চট্টগ্রাম জয়পূর্বকে এইস্থান শাসন করিতে আরম্ভ করে। আরাকানরাজপুত্র তংকালে এথানকার শাসনকর্ত্ত। ছিলেন। ক্রমে মোগলগামাজ্যের প্রতিদ্বন্দী হইবার মান্সে তিনি পর্ত্ত গীজদম্যদলকে স্বরাজ্যে আহ্বান করেন এবং সমুদ্রোপ-কলে তাহাদের বাসস্থান নিরূপণ করিয়া দেন। চট্টগ্রামই তাহাদিগের দম্মতার কেন্দ্রখন হইয়াছিল। এথানে তাহার। প্রকৃষ্টরূপে মোগলরণত্রীর প্রতিপক্ষে দণ্ডায়মান হইয়া রণ-নিপুণতার পরিচয় দিয়াছিল। পুনঃ পুনঃ জয়লাভে উংফুল্ল হইয়া তাহারা ক্রমেই আশ্রয়দাতা আরাকানরাজের অধীনতা উচ্ছেদ করে। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে উত্ধতস্বভাব পর্ত্তনীজগণকে চট্টগ্রামে পৃথক্রপে শাদনবিস্তার করিতে দেখিয়া আরাকান-পতি ক্ৰুন্ধ হন এবং ১৬০৯ খৃষ্টাব্দে তাহাদিগকে চট্টগ্ৰাম হইতে স্বদলে তাড়াইয়া দন। [বিস্তৃত বিবরণ পর্ত্তু গীজ শব্দে দেখ।]

খ্ষীর ১৫ শতাব্দের প্রারম্ভ হইতে ১৬শ শতাব্দের শেষভাগ পর্য্যন্ত এইদেশের ইতিহাসে কেবল যুদ্ধ ভিন্ন আর কোন বিশেষ ঘটনার উল্লেখ দেখা যায় না। ইহার অন্তর্গত খণ্ডরাজ্যগুলি পর্বত-বেষ্টিত হইলেও ব্রহ্মও তলৈক্ত অধিবাসিগণ উপযুগপরি এথানকার রাজাদন অধিকার করিয়াছিল। ১৬শ শতাব্দের শেষ ভাগে আবা ও পেগু রাজের মধ্যে ঘোরতর সংগ্রাম ঘটিয়া-ছিল। এদিকে আরাকানপতি বঙ্গাধিপকে হানবল দেখিয়া মেঘনা নদী পর্য্যন্ত স্থান অধিকার করেন। তৌঙ্গু-গুর্ শাসন কর্ত্তার সাহায্যে তংপুত্রও পেগুরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন এবং উক্ত প্রদেশ অধিকারে রাখিবার মানদে তিনি স্বীয় পর্ত্ত, গীজ কর্মচারী নিকোটিকে (Philip de Br to y Nicote)ভারাপ্ণ করেন। নিকোটি এইরূপ পদোন্নতিতে উদ্প্ত হইয়া রাজামু-গ্রহ উচ্ছেদ করিয়া প্রায় ১৩ বংসর কাল নিজ বাতুবলে তদ্রাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। অবশেষে আবাপতি ১৬১৩ খৃষ্ঠানে তাঁহাকে রণকেত্রে নিহত করিয়া এই প্রদেশ পুনর্ধি-কার করেন\*।

খৃষ্টীর ১৮শ শতাবের মধ্যভাগে রাজা অলোঞ্পয়ার (আলোম্পা) অভ্যূদ্রে বন্ধরাজ্য প্রায় একচ্ছত্র ইইয়াছিল।

ভ্রমণকারী বর্ণিয়ার লিখিয়াছেন ১৭শ শতাবেদ এই স্থান অসংযতহানয়
র্রোপীয়নিগের দ্বারা পূর্ব ইইয়ছিল। নিকোটির পর সিবাষ্টিয়ান গঞ্জালিস্
শনদ্বীপে পর্তুগীজপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

এই সময়ে আরাকান-রাজ্য অন্তরিপ্লবে বিদলিত হইলে ১৭৮৪ থৃষ্টান্দে রাজপুত্র বোদব্-পয়া তদ্রাজ্য আবা সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন, এই যুদ্ধ হইতেই প্রকৃতপক্ষে বঙ্গসীমান্তে বন্ধবাসিদিগের পদার্পণ হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মবাসিদিগের অনধিকার প্রবেশে উত্ত্যক্ত হইয়া ১৮২৪ থৃষ্টান্দে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। উক্ত যুদ্ধের ফলে ১৮২৬ থৃষ্টান্দে য়ান্দাব্র সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হয় এবং ইংরাজরাজ আরাকান ও তেনাসেরিম্ প্রদেশ ক্ষতি পূরণ স্বরূপ প্রাপ্ত হন।

থাতুন, পেণ্ড ও মার্তাবন প্রভৃতি জনপদ তলৈঙ্গ (মূন্) \* দিগের অধিকারে ছিল। ব্রহ্মবাদিগণ তলৈঙ্গ রাজ্যকে রামর বা রমনিয়া নামে অভিহিত করিতেন। খুষ্ট জন্মের বছ শতাক পূর্বেভারতীয় ঔপনিবেশিকদিগের দারা থাতুন নগর স্থাপিত হইয়াছিল †। উহার ধ্বংসাবশেষসমূহ এখনও প্রাচী-নত্ব সপ্রমাণ করিতেছে। এই নগর সমুদ্র হইতে ৫ কোশ पृत्त नगीजीत व्यवश्चि । नगीयू थ शन क्यां क्यां क्यां स् ঐ স্থানের বাণিজাহাদ হইতে থাকে এবং নগরটী শ্রীহীন হইয়। ধ্বংদে পরিণত হয়। এই স্থানের কোন প্রক্বত ইতিহাস না থাকিলেও বৌদ্ধেতিহাদ হইতে জানা যায় যে, খুষ্টপূৰ্ব তৃতীয় শতাব্দের মহাবোধিদজ্যের সময় থাতুন্ নগরে ( স্বর্ণভূমে ) ত্রহজন ধর্মপ্রচারক প্রেরিত হইয়াছিলেন। ৪০৩ খুষ্টাব্দে मिः इंग इहेरा वृक्षराचि अथारन दोक्ष श्रेष्टा **आनम्रन करत्न।** খুষ্টীয় ১১শ শতাক পর্যান্ত এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিসম্পন্ন ছিল। তংপরে পগান সমাট্ অনব্রত এই নগর ধূলিসাং করিয়া দেন। রাজেতিহাস হইতে জানা যায় যে, এথানে ৫৯ জন রাজা প্রায় ১৬৮৩ বংসর রাজত্ব করেন।

প্রবাদ থাতুন হইতে ভারতবাদিগণ ৫৭৩ খৃষ্টাব্দে পেগু
নগরে আদিয়া বাদ আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দারাই পেগুরাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। উহার তিনবর্ধ পরে মার্ক্তাবন নগর
নির্মিত হয়। রাময়দেশবাদিগণ ঐ সময়ে উয়তির চরমদীমায়
আরোহণ করে এবং রাময়ের আয়তন বেদিন্ পর্যান্ত বিস্তৃত
হইয়াছিল। মার্ক্তাবানরাজবংশের ১৭শ রাজা তিয়্য ধর্মান্তর
গ্রহণ করেন। তাঁহা হইতেই দেশীয় রাজবংশের লোপ হয়।
আনব্রতবিজ্য়ের পর (অনুমান ১০৫০ খৃষ্টান্দ পরে) পেগু

ইহারা ব্রহ্মজাতির একটা বিশিষ্ট শাধা। ইহাদের কথিত ভাষা কত কাংশে কাষোজ ও আসামীভাষার অনুরূপ।

<sup>†</sup> দক্ষিণভারতের করমণ্ডল উপকৃল হইতে ভারতবাদিগণ ব্রহ্মদেশে গমন করিয়াছিলেন। কামোজ প্রভৃতি রাজ্যের ্সহিত ভারতীয় সংস্থব পুরাণাদি হইতে জানা যায়।

সোভাগ্যশী প্রকাশ পাইতে আরম্ভ করে। মার্ভাবানের অনতিদ্রবর্ত্তী তক্ষ্ন্নিবাদী মগছ নামা জনৈক ব্যক্তি বিদ্রোহীর দলে মিশির। পেগু ও মার্তাবান নগর জয় করেন।
তরিক্রন্ধে পগান হইতে প্রেরিত মুস্লমানসেনাদলকে পরাজিত করিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে সমগ্র তলৈঙ্গরাজ্য আত্মদাং করিলেন। পূর্ব্বে শ্রামরাজের অধীনে কর্ম্ম করায়, এরূপ উয়ত অবস্থায়ও তিনি কথন প্রভুভক্তি প্রদর্শন করিতে কুট্টিত হন নাই।
স্বীয় পূর্ব্বামীকে ভক্তিপূর্ণহ্লদয়ে তিনি কিয়ং পরিমাণে
রাজকরও দিতেন। পকাস্তরে শ্রামরাজও তাঁহাকে, থিলাং
প্রদান করিয়াছিলেন ১২৯৬ খুষ্টাকে ২২ বংসর রাজ্যশাসন
করিয়া তিনি অনম্বধামে গমন করেন।

১৩২১ খুষ্টাব্দে টাভয় ও তেনাদেরিম প্রাদেশ পেগুরাজ্যের অন্তর্ভ হয়। এই ঘটনাস্ত্রে খামরাজের সহিত ঘোরতর यूक्त वार्ष। किছू তেই উভয়ের মনোমালিখ বিদূরিত হয় নাই। ১৩৪৮ थृष्टोत्क ताका विश्व-छेत ताकवकारन ताका मरधा বিশেষ বিপ্লব সংঘটিত হয়। একদিকে চেঙ্গমই-শান জাতির উপদ্রব এবং অপর দিকে গৃহবিবাদে প্রপীড়িত হইয়া তিনি অতিশন্ন বিব্রত হন। তদমুদারে তিনি মার্জাবান হইতে পেগু নগরে রাজপাট স্থানাম্বর করেন। তিনি শানুজাতিকে পরিতৃপ্ত করিলেও গৃহবিপ্লবের ষড়বন্ত হইতে পরিত্রাণ পান নাই। তিনি স্বায় পুত্র বিভাষে কর্তৃক রাজিসিংহাসন-চ্যুত হইমাছিলেন। রাজাদনে আদীন হইয়া বিভাবে রাজা-দিরিৎ নাম গ্রহণপূর্বক প্রভূত প্রতিপত্তির সহিত রাজ্য শাসন কার্রাছিলেন। বিপক্ষের হস্ত হইতে রাজ্যরকা করাই তাঁহার জীবনের প্রধান ব্রত ছিল। প্রায় ৩৫ বংসর তিনি আবা রাজের সহিত যুদ্ধ ব্যাপারে লিপ্ত ছিলেন। অবশেষে . ১৪০৪ খুষ্টান্দে তিনি দদৈত্তে আবারাজ্যে গমনপূর্বক তদধি-পতিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর প্রায় শতবর্ষ কাল পেগুরাজা বর্ত্তমান রাজবংশের শাসনপ্রভাবে শান্তভাব ধারণ করে এবং প্রজাবর্গ ধীরপ্রকৃতিতে কৃষিকার্য্যে লিপ্ত থাকিরা স্বদেশকে শশুপূর্ণ করিয়াছিল।

১৫২৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত বংশের শেষ রাজা তক-বুঁৎ পিতৃসিং-হাসন লাভ করেন। তাঁহার পুত্রসন্তানাদি কিছুই ছিল না। আবারাজ্যে শানসন্দারবংশের বিস্তার দেখিয়া, তিনি পিতৃশক্র হইলেও তৌঙ্গ-গুরাজবংশকেই প্রাচীন ব্রহ্মরাজ-বংশের প্রতিনিধিস্বরূপ স্বীকার করিয়া যান; তদমুসারে ১৫৩০ খৃষ্টাব্দে তবিন্ খেতি রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। তিনি উপর্যু-পরি চারি বংসর পেগু আক্রমণে বিফলমনোর্থ হইলেও, ১৫৩৫ খৃষ্টাব্দে তিনি, পেগুরাজধানী হস্তগত এবং তাঁহার খালক ব্রিন্-নৌঙ্গ ৭ মাস অবরোধের পর মার্তাবান নগর জয় করেন। এই সময় হইতে তলৈঙ্গদিগের মধ্যে একটী নৃতন রাজবংশের প্রতিফা হয়।

ইহার রাজত্বকালে পর্গীজ নাবিকগণ ব্রহে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহাদের লিখিত বিবরণ হইতেই আমরা সেই সময়কার পেওরাজ্যের ইতিহাস দেখিতে পাই। পেগুর নৃতন রাজা আবা ও খামরাজের সহিত হুদ্মান্সে পর্ত্ত্রগীজদেন। সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পাশ্চান্ত্য বৈদেশিক-দিগের সহিত মিত্রতা করায় হিতে বিপরীত হইল। তাহা হইতেই তাঁহার রাজ্যলক্ষ্মী চঞ্চলা হইলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর খালক বুরিন নৌঙ্গ ১৫৫০ খৃষ্ঠান্দে পেগু-সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজপদে অধিষ্ঠিত হইলে প্রজা-বর্গের মধ্যে বিদ্রোহবহ্নি প্রজ্ঞানিত হইয়া উঠে। তিনি নিজ ভুজবলে উদ্ধৃত প্রজাবর্গকে শাদিত করিয়া প্রোম, আবা, শানরাজ্য এবং পশ্চিমে আসাম সীমান্ত পর্যান্ত অধিকার করেন। তংপরে ১৫৬০ খৃষ্টাব্দে খ্রামরাজ্য জয়পূর্বক স্বীয় শাসন-ভুক্ত করিয়াছিলেন। ইহার ছয় বর্ষ পরে (১৫৬৯ খৃঃ আঃ) খামরাজ্যে পুনরায় প্রজাবিদ্রোহ উপস্থিত হয়। তিনি বহুদেনা সমভিব্যাহারে তথার গমন করিয়া বিদ্রোহ দমন করেন। ১৫৮১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুতে যুবরাজ নন্ধর্রন্ রাজপদে অভিষক্ত হন। তিনি গুরু তি খ্যামবাসীদিগকে দমনার্থ চারি বার যুদ্ধসজ্জা করিয়াছিলেন; কিন্তু অকৃতকার্য্য হওয়ায় ক্রমেই তাঁহার রাজকোষ শৃত্য হইয়া পড়ে। সঙ্গে সংস্প মহামারি, ছভিক্ষ ও গৃহবিবাদ উপস্থিত হয়। রাজ-অত্যাচারে এবং নিগুর ব্যবহারে উৎপীড়িত হইয়া করদ সামন্তগণ তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। অবশেষে তাঁহার মাতৃল তৌঙ্গ-গু-রাজ আরাকানপতির দহিত মিলিত হইয়া ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে দিংহাদন্যুত করিয়া ব্রহ্মরাজ্যকে কঠোর অত্যাচার হইতে মুক্ত করেন।

রাজশক্তির অবনতি দেখিরা শ্রামবাদিগণ পুনরায় জাগিয়া উঠে। তাহারা দদলে আদিয়া পেগুরাজ্য ছারথার করিত থাকে। এইরূপ জনশৃত্য ও শ্রীভ্রপ্ত জনপদে রাজত্ব করিতে আক্রমণকারীরা কোন আস্থা প্রদর্শন করেন নাই। তবিন্ খেতির দেই সমৃত্ব রাজ্য এই সময় হইতে নিকোটির শাসনা-ধীন হইয়াছিল। ১৬১৩ খৃষ্টাব্দে আবাপতি স্বীয় শক্তি অবগত হইয়া পর্কুগীজ্দিগকে পরাজিত করেন এবং তদধিক্বত ভূভাগসমূহ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লয়েন। প্রায় শতবর্ষ

<sup>\*</sup> পর্গাজ ইতিবৃত্তে ইহাঁর Braginoco নাম লিখিত আছে।

পরে স্থ্রপানীন রামরদেশ পুনরায় ব্রহ্মদিগের শাসনভূক্ত হয় \*।
১৭০৫ থৃষ্টান্দে বিজিত তলৈলগণ বিজেতা আবাপতির
বিক্রমে মন্তকোত্তোলন করেন। তাহারা যে কেবল পেও
হইতে তাহাদের তাড়াইয়াছিল, তাহা নহে। প্রায় ২০ বংসর
কাল তাহারা সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্যে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। সমাট্ অলোক্স-পন্থা নিজ বীর্য্যবলে সমগ্র ব্রহ্মভূমি
করতলগত করেন এবং যুদ্ধাবদানে শান্তিলাভের পর রেঙ্গ্ন
নগর পত্তন করিয়া অকয় কীত্তি স্থাপনা রাথিয়া গিয়াছেন †। কিন্তু ব্রহ্মগণ কথনও শান্তস্ক্রমে তলৈঙ্গরাজ-প্রভা-

\* রামন্ন প্রদেশের মৌলমেন (রামপুর) নগরের নিকটে আতরান নদ ভীরের ফর্ম গুহা, গাইঙ্গনদীকূলবর্ত্তী দম্মথ গুহা, সালবীনতীরস্থ পাগাৎ গুহা, কোগুণ বঁড়ির তীরবর্ত্তী কোগুণ-শুহা এবং দোনোয়ামী নদীর তীরবর্ত্তী বিন্জী গুহা মন্দিরাদিতে বহুসংখ্যক বৃদ্ধমূর্ত্তি ও বৌদ্ধপ্রভাবের নিদর্শন পাওয়া গিয়ছে। এতন্তির অনেকানেক ভগ্ন অট্টালিকাতে ভাম ও কাম্বোজীয় আবিপত্য-মৃতি পরিলক্ষিত হয়। Indian Antiquary, Vol. XXII. p. 327-366.

† পো-উ-দৌঙ্গ পর্বতের গুহামন্দির হইতে প্রাপ্ত সম্রাট অলোঙ্গ্পয়ার দ্বিতীয় পুত্র রাজা দিন্ব্যুয়নের ১৭৭৪ খৃষ্টান্দের উৎকার্ণ শিলালিপি হইতে জানিতে পারা যায় যে, তিনি ১৫টী সামন্তরাজ্যের উপর আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

রাজ্য। অন্তর্ভুক্ত জেলা।

১ স্থলাপরান্ত ••• কলে, তেল্লান, যো, তিলিন, সালিন ও সগুজেলা।

২ শিরিক্ষেত্তর (এক্রেম্) ... উদেতরিং ও পানদৌক।

৩ রামন্র ••• কুথেন, যৌঙ্গ ম্যা, মুক্তমা ও পেগু।

৪ অযুত্তর (অযোধ্যা) ••• দারাবতী, যোদ্যা ও কমানপৈক।

७ লবরট্ট ••• চন্দপুরি, সানপাপাথেং ও মৈঙ্গলোন।

ণ ক্ষেমবার ••• কৈন্সতোন্ ও ক্যৈন্সকোন্ত্য

৮ জ্যোতিনগর ••• কৈঙ্গোন্ মৈঙ্গদে।

a মহীংশক ••• মোগোক ও ক্যাৎপ্যিন।

১০ সেন (চীনরম্ভ ) ে ••• ভামো, কৌঙ্গ সিন্।

১১ আড়বী ••• মোগোঙ্গ ও মোনহ্যিন্।

১২ মণিপুর ••• কথে ও বেয়িন।

১৩ জয়বৰ্দ্ধন ••• জয়বতী ও কেতৃমতী।

১৪ তামদ্বীপ ••• পগান, ম্যানজৈঙ্গ, পিন্যা ও আবা।

১৫ কম্বোজ · · · মোনে, গ্রেন্স্যাবে, থিবো ও মোমেক।

রতনাপুরে তাঁহার রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল। কাহারও কাহারও মতে, রতনাপুরের বর্দ্তমান নাম আবা মতান্তরে মান্দালয়ও (রতনাপণ্য) হইতে পারে। দ্রইটা নগরের পরম্পর ব্যবধান যতদূর, উভয়ের নাম পার্থক্যও তদমুরূপ। যাহাই হউক আবা নগর ব্যতীত রতনপুর রাজ্যের নিকটবর্ত্তী মান্দালয়, অমরা-পুর প্রভৃতি কোন নগরই ব্রহ্মেতিহাদে ঐরপ প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারে নাই। বের সমাদর করে নাই। ১৭৮৩ খৃঃ, পুনরায় বিজ্ঞাহ উপাস্থত হয়। যুবরাজ বোদব্-পয়া বিশেষ দৃঢ়তার সহিত এই বিজ্ঞাহ দমন করিয়াছিলেন।

বৌদ্ধর্থের প্রভাববিস্তারহেতু ব্রহ্মণ স্থভাবত:ই পালি ভাষার অনুরাগী হইয়া পড়ে। এই কারণ তাহাদের ভাষা মধ্যে অনেক পালি শব্দের অপভ্রংশ দেখিতে পাওয়া যায়। এমন কি, শিলালিপি প্রভৃতিতেও তদশের বিভিন্ন স্থানগুলির ন্তন নামকরণ ইইয়াছে \*। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী বে প্রদেশকে Chryse Regio নামে উল্লেখ করিয়াছেন, ব্রদ্ধরাজ-দর্বারের কাগজাদিতে তাহাই সোণপরাস্ত স্থানপরাস্ত স্থান্তার্থ) নামে উল্লেখিত হইয়াছে। 'মহারাজ বেঙ্গ' নামক রাজেতিহাসে এখনকার রাজবংশের যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা বহু প্রাচান এবং ভারতীয় বৌদ্ধরাজসংশ্রব্দটিত †।

খৃষ্ঠীর ১১শ হইতে ১৩শ শতাক মধ্যে ব্রহ্মসামাজ্য উরতির উচ্চদোপানে আরোহণ করে। ঐ সময়ে পগান নগরের বর্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট কার্তিসমূহ বিবিধ সাজে শোতমান ছিল। কুব্লাই খাঁর রাজত্বকালে চীন (মোজেশলীয়) দৈন্তের আক্রমণে উক্ত নগর ও তথাকার রাজবংশ কাল-ক্রোড়ে বিলীন হংয়া যায়। ইহার পর ব্রহ্মসামাজ্য ক্রমশঃই হতবল হইতে থাকে এবং শানবংশ মধ্যব্রহ্মে আধিপত্য বিস্তার করে। খৃষ্টার ১৬শ শতাকের প্রথমে তৌক্ত-গু (পেগুর উত্তরপূর্ব্বে অবস্থিত)-প্রদেশের রাজা নিজ বীর্য্যবলে পেগু, আবা ও আরাকান রাজ্য জয় করিয়া শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন। পেগু-রাজধানীতেই এই রাজবংশ প্রায় শতবর্ষ কাল রাজত্ব করেন। ১৬শ শতাকের ত্রমণকারীদিগের বিবরণীতে ইহাদের মহত্ব কীর্ত্তিত হইয়াছে।

পেগুর রাজশক্তি হ্রাস হইলে আবানগরে নৃতন রাজ-

\* রাজা দিনবায়িন-স্থাপিত শিলাফলক ব্যতীত ভামোনগর—ব্রহ্মপুরি, রতন-দিংহ—যেদনাথেঙ্গা=খেবো, শেওদগোন—দিওস্পাছেটী, রেঙ্কুন—তিওস্প (ত্রিকুন্ত) নগরেরও এইরূপ নামান্তর পরিলক্ষিত হয়। যে সকল পাগোদায় বুজের স্মৃতিচিষ্ট রক্ষিত, তাহা দগোন ( তকুন ) শব্দে কথিত। উহা সংস্কৃত ধাতুগর্ভ ও দিংহলী ভাষার দাগোব শব্দের অপত্রংশ বলিয়া বোধ হয়।

† ব্রহ্মে যে বৃদ্ধাগম হইয়াছিল, তাহা অনুমানমাত্র। প্রকৃত কোন সময়ে বৌদ্ধপরিবাজকগণ ব্রহ্মে পদার্পণ করিয়াছিলেন, তাহারও কোন স্থিরতা নাই। ইহাদের প্রাচীনতম ইতিহাসাংশ বিখাসযোগ্য না হইলেও, ভারত-সীমান্তবর্তী চীনাধিকৃত রাজ্যসমূহের মধ্যবুগের ঘটনার সহিত উহার অনেক একতা আছে; কিন্তু হঃখের বিষয় ভারতীয় হিন্দু-ইতিবৃত্তে তাহার কোনও উরেখ নাই।

বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। পেগুরাজ্য জয়পূর্ব্বক আবারাজ-বংশধরণণ ্ ১৭শ ও ১৮শ শতাবের মধাকাল পর্যান্ত অপ্রতিহতপ্রভাবে রাজ্যশাসন করেন। তংপরে তলৈঙ্গণ বিদ্রোহী হইয়া আবা-পতিকে বন্দী করে। রাজধানী অধিকার করিবার পর তাঁহার। ক্রমে সমগ্র ব্রহ্মরাজ্য স্বায় শাসনাধীনে আনয়ন করিয়াছিলেন, মৌৎশেবো (খেবো) গ্রামের অধিপতি আলোম্প্রা। অলৌঙ্গপয়া) তলৈঞ্চদিগের নিকট হইতে স্বায় রাজ্য উদ্ধার-মান্সে দল বলে বেষ্টিত হইয়া ১৭৫৩ খুষ্টাব্দে রাজধানী জয় করেন। ১৭৫৪ ্ থুষ্টাব্দে পেগুবাসিগণ পুনরায় আবানগর আক্রমণের চেষ্টায় রণতরা লইয়া তদ্রাজধানী অভিমুখে যাত্রা করে, কিন্তু তাহারা আলোম্পার যুদ্ধে পরাজিত, বিদ্ধন্ত ও বিতাড়িত হইয়াছিল। এদিকে উদ্ধত ব্ৰহ্মগণ প্ৰোম, দোনব্য প্ৰভৃতি নগৰ হইতে তলৈঙ্গদিগকে তাড়াইয়া দেন। উক্ত বংসরেই পেগুরাজ পুনরার প্রোম অবরোধ করেন। অলৌঙ্গপরা সদলে তথার উপনাত হইয়া নগররকা করিয়াছিলেন। এইরূপে উপর্যুপরি বৃদ্ধতি প্রাজিত হইয়া তাহারা উত্তরবৃদ্ধ পরিত্যাগপূর্বক দক্ষিণব্রন্ধে প্রত্যাগত হয় এবং সমুদ্রতীর ও নদীর মোহানা-পার্শ্বর্ত্তী বাণিজ্যস্থানসমূহ অধিকার করে।

১৭৫৫ খৃষ্টাব্দে, পেগুরাজন্রাতা পুনরুগুমে বন্ধরাজবিরুদ্ধে যুদ্ধারা করেন। কিন্তু তিনি শক্রহন্তে পরাজিত হওয়ায় সদলে সিরিয়ম-ছর্গে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। ঐ সময়ে সমাট্ অলৌঙ্গপয়া শ্রামবাদীর আক্রমণ ও প্রজাবিদ্রোহ হইতে স্বদেশ রক্ষা করিতে ব্যস্ত ছিলেন, কাজেই তিনি পেগুরাদী-দিগের পশ্চাদম্পরণ করিতে পারেন নাই। কিছুকাল স্কৃষ্থির-চিত্তে সিরিয়মছর্গে বাস করিলেও, তাঁহাদের স্কৃথস্থ মচিরায় ভাঙ্গিয়া যায়। সমাট্ অলৌঙ্গপয়া শ্রাময়্ব-জয়য় স্পিন্ধিত হইয়া প্রত্যাবর্তনকালে সিরিয়ম হর্গ অবরোধ করেন, আত্মরকাপরাজ্ম পেগুরাসিগণ ভীতিপরবশ হইয়া শক্রকে হর্গ ছাড়িয়াদিল। এই মুদ্ধে পেগুপক্ষে ফরাসী ও ব্রহ্মপক্ষেইংরাজ নাবিকগণ সহায়তা করিয়াছিলেন। ভুঁপ্লে প্রেরিত ফরাসীরণতরী নদীপথে আসিলে বন্ধরাজনৈত্য তাহা লুগুন করিয়া লয়। ঐসময়ে এক থানি ফরাসী রণতরী নাবিক সহনদীগর্ভে নিমজ্জিত হইয়াছিল।

অপরের সাহায্যলাভে বঞ্চিত এবং নদীতীরবর্ত্তীস্থানসমূহ ব্রহ্মরাজের অধিকৃত হইলে পেগুবাসিগণ সহজেই বশুতা-স্থাকার করিরাছিল। ১৭৫৭ থ্টান্দে সমাট্ অলোক্ষপয়া ছল-পূর্বাক নগরনার উন্মোচন করাইলেন এবং নগর অধিকার করিয়াই স্বীন্ধ প্রতিজ্ঞা ভূলিয়া গেলেন। নগর অধিকৃত হইবার পর, উমত্ত সেনাদল নগ্রলুগ্রনে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। পর বংসরে অধীনতা-শৃত্যাল মুক্ত হইবার জন্ত পেগুরাসিগণ বুথা চেষ্টা করে। টাভর-জয়ের পর তিনি স্থামরাজ বিরুদ্ধে একটা অভিযান করেন। পথিমধ্যে তিনি মাপ্ত ই ও তেনাসেরিম অধিকার করিয়াছিলেন, শ্রাম-রাজধানী-অবরোধকালে তিনি পীড়িত হইয়া পড়েন। এরপ অবস্থার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তনকালে পথ-মধ্যেই ১৭৬০ খুষ্টাব্দে ৫০বংসর বয়য়ক্রমকালে তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়। তিনি প্রায় ৮ বংসর রাজত্বের পর এইরূপ একটা সাম্রাজ্যস্থাপনে সমর্থ হইয়াছিলেন। মৃত্রুর পূর্ব বংসর তিনি ইংরাজকে পেগু-দিগের সাহাব্যকারী সন্দেহ করিয়া তাঁহাদের বিরুদ্ধাচারী হন। এই ভিত্তি-শৃত্য ভ্রমে পড়িয়া তিনি নেগ্রিসবন্দরে ইংরাজের হত্যাকাণ্ড সাধন করিয়াছিলেন।

তাঁহার মৃত্যুর পর, জ্যেষ্ঠপুত্র নৌঙ্গদব্ গ্যি রাজা হন। কনিষ্ঠ ভ্রাত৷ হ্সিন্-ফ্যু-য়িন্ ও জনৈক সেনানী তাঁহার রাজত্ব-সময়ে বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যের বিশৃত্থলতা উৎপাদন করে। তিন বংসর রাজ্যশাসন করিয়া তিনি কালগ্রাসে পতিত হন। নাবালক ভ্রাতুষ্পুত্রকে সিংহাসনে না বসাইয়া খুল্লতাত হুদিন্ফ্য-য়িন্ স্বয়ং রাজদও গ্রহণ করিলেন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি স্বীয় পিতৃদেবপ্রদর্শিত পথারুসরণপূর্বক ১৭৬৬ খৃষ্টান্দের মধ্যে রাজধানীর নিকটবর্ত্তী জনপদসমূহ অধিকার করিয়াছিলেন। এমন কি, ভাম ও মণিপুর-রাজ্যও তাঁহার অধিকার ভুক্ত হইয়াছিল। তাঁহার বিক্রমে স্পদ্ধিত ব্রন্ধনৈতা যথন ধীরে ধীরে দেশ জয় করিতে ছিল. তংকালে যুনান-প্রদেশ হইতে প্রায় ৫০ হাজার চীনসৈত্য ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করে। স্থকৌশলী ব্রহ্মরাজের চাতুরীজালে আবদ্ধ হইয়া চীনদৈত্ত পরাভব স্বীকার করে। সেই স্থবিশাল সেনা-বাহিনীর মধ্যে একটী প্রাণীও স্বদেশে প্রত্যাগমন করে নাই। কেবল মাত্র ২॥০ হাজার দেনা ব্রহ্মবাসীর দাসত্ব করিবার জন্ম বন্দিরপে রাজধানীতে আনীত হইয়াছিল। চীনব্রস্কর্দের অবসর বুঝিয়া (১৭৭১ খৃষ্টান্দে) শ্রামরাজ অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করিবার জন্ম ব্রহ্মরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করেন। তাঁহার দণ্ডবিধান জন্ম সদলে ব্রহ্ম সৈতা দক্ষিণাভিমুখে চলিল। রেঙ্গুন নগরের সম্মুখদেশে পেগু ও ব্রহ্মদৈয়ে বিবাদ উপস্থিত হইলে. পেগুলেনাদল দারুণ নুশংসভাবে ব্রহ্মটেস্ভাদিগকে বিনাশ করিয়াছিল। ১৭৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা হ্সিন্-ফ্যু-য়িন্ স্বরং এই দস্কাদলের ক্রতাপরাধের সমুচিত দও দিতে অগ্রসর হন। প্রথম যুদ্ধেই তিনি পেগুবাসীর নিকট হইতে মার্ভাবান-প্রদেশ ও হুর্গ অধিকার করেন। তংপর বংসরে তিনি ইরাবতীবক্ষে সসৈয় অবতীর্ণ হইয়া রেম্বুন নগরে উপনীত হন এবং স্বীয় উদ্দীপ্ত জোধের শান্তির জন্ম বৃদ্ধ পেশুরাজকে অমাত্যসহ শমন-সদনে প্রেরণ করেন। ১৭৭৬ খৃষ্টান্দে তিনি স্বীয় অষ্টাদশবর্ষীয় পুত্র ৎদিঙ্গুনিঙ্গের জন্ম একটা বিন্তীর্ণ সামাজ্য রাখিয়া পরলোকে গমন করেন। নরর ক্রপিপান্ধ এই বালক নিজের যথেচ্ছাচারিতা লোঘে রাজাচ্যুত হইলেন। ১৭৮১ খৃষ্টান্দে তাঁহার খুল্লতাত ভোদৌক্র (মেন্তরগিয়) তাঁহাকে হত্যা করিয়া রাজিদিংহাসন অধি-করেন। ১৭৮৩ খৃষ্টান্দে তিনি আরাকানপ্রদেশ ব্রহ্মরাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষেই তিনি নৃতন অমরাপুর নগরে রাজপাট উঠাইয়া আনেন।

পূর্ব্বোক্ত শ্রামবিদ্রোহের পর ব্রহ্মগণ পুনরার শ্রামরাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন নাই। কিন্তু মান্ত ই উপকূলবর্ত্তী কতক গুলি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল। ১৭৮৫ খৃষ্টান্দে ব্রহ্মনিতা রণতরী লইয়া জলপথে জাঙ্কসিলোন আক্রমণ করে। যুদ্দে পরাজিত ও বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াও ব্রহ্মবাসীরা নিরুত্বম হয় নাই। ব্রহ্মরাজ ১৭৮৬ খৃষ্টান্দে সদলে আসিয়া শ্রামরাজ্য আক্রমণ করেন। এই যুদ্দে পূর্বাপমানের পূর্ণ প্রতিশোধ বিধান হইল না বটে; কিন্তু ১৭৯০ খৃষ্টান্দের সন্ধি অনুসারে ব্রহ্মরাজ শ্রামরাজ্য নিকট হইতে ক্ষতিপূরণস্বরূপ তেনাসেরিম প্রদেশ এবং মান্ত ই ও টাভয় বন্দর লাভ করিয়াছিলেন।

১৭৯৫ খৃষ্টান্দে তিনঙ্গন দস্থ্য ব্রহ্মরাজের শাসনদণ্ড অতি-ক্রম করিয়া ইংরাজাধিকত চট্টগ্রামপ্রদেশে পলাইয়া আইসে। উহাদিগকে ধরিবার নিমিত্ত প্রায় ৫ হাজার ব্রহ্মসৈত্ত ভারত সীমান্তে:আদিয়া উপস্থিত হয়। ইংরাজরাজ ব্রহ্মসৈত্তের সহিত কোন বাদ বিসমাদে লিপ্ত না হইয়া উক্ত দস্থাত্রয়কে প্রত্যর্পণ করিয়া ব্রহ্মরাজের সহিত মিত্রতাস্থাপন করিয়াছিলেন।

ক্রমে রাজ্যপিপাস্থ ইংরাজ ও ব্রন্ধদিগের মধ্যে ঘোরতর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ইংরাজগণ যেরূপ বাঙ্গালার পূর্বদেশ জয়মানদে ধীরে ধীরে হস্ত প্রদারণ করিতেছিলেন, তজ্রপ জয়দৃপ্ত ব্রন্ধদেনাও পশ্চিমাতিমুথে আসামমণিপুর জয়াস্তে শ্রিইদীমান্ত পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াছিল। এখানে ইংরাজরিকিত কাছাড় রাজ্যদীমায় তাহাদের গতিরোধ হয়। ব্রন্ধাকি কাছাড় রাজ্যদীমায় তাহাদের গতিরোধ হয়। ব্রন্ধাকিয়াই অত্যাচার আরম্ভ করে। গুপুতাবে ইংরাজের সেনাদল আক্রমণ, ইংরাজপ্রজা হরণপূর্বাক পলায়ন, চট্টগ্রামে বলপূর্বাক পলার্পণ এবং অবশেষে ১৮২৩ খুষ্টান্দে নাফনদীর মোহানাস্থিত ইংরাজাধিকত শাহপুরী দ্বীপ লুঠন ও ইংরাজহত্যারূপ বহুশত অত্যাচারেও তৃপ্ত না হইয়া, তাহাদের নৃশংস পিসাদাস্রোত দিন দিন প্রবল হইতে থাকে। এই সকল

কঠোর অত্যাচার হইতে পরিত্রাণলাভের জন্ম ইংরাজরাজ বারংবার প্রার্থনা জানাইলেন, কিন্তু কিছু প্রতিকার হইল না দেখিয়া ১৮২৪ খৃষ্টান্দে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ব্রহ্মরাজ-বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন।

ইংরাজের একথানি বহর সজ্জিত হইল। সেনানী গ্রাণ্ট ও কাৰেল (Commodore Grant & Sir Archibald Campbell) যুদ্ধের অধিনায়ক হইয়া সদলে রেস্কুন সহরের অদূরে লঙ্গর করিয়া রহিলেন। ইংরাজের গোলাগুলি দেথিয়া বেজবাসিগণ ভীতমনে নগব ছাডিয়া পলায়ন কবিল। এইরূপে বেধানেই ইংরাজদেনা প্রবেশ লাভ করে, সেই জনশৃত্য ও খাদ্যাদিবিহীন স্থান ইংরাজের করতল গত হয়। জুলাই হইতে আগষ্টের মধ্যে কএকটা খণ্ড যুদ্ধ হয় বটে, কিন্তু আবা ও থরাবতী-রাজনৈত্য ভগ্নোত্ম হইয়া প্লায়নপর হইয়াছিল। প্রাণভাষে লুকায়িত ব্রহ্মদেনার সহিত বিশেষ কোন যুদ্ধের আশন্ধা না দেখিয়া কাম্বেল ব্ৰহ্মাধিকত টাভয় ও মার্গ্ড প্রদেশ এবং সমগ্র তেনাদেরিম উপকূল অধিকার করিয়া ফেলিলেন। উক্ত বর্ষের অক্টোবর মাদের মধ্যেই তিনি পেগুনদীর মোহানা-বর্ত্তী পর্ভূগীজদিপের প্রাচীন সিরিয়ম্ হুর্গ ও কুঠী এবং মার্তা-বন প্রদেশ অধিকার করিয়া ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজপ্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

সেনাসমূহের এইরপ ভীতি ও তরিবন্ধন রণবিম্থতা অবলোকন করিয়া আবা-রাজ বিখ্যাত বৃদ্ধেনানী মহাবন্দ্রলাকেই সেনাপতিত্বে বরণ করিলেন। বন্দ্রলা সমৈতে আসিয়া ইংরাজসেনাদলকে ঘেরিয়া বসিলেন বটে, কিন্তু এই বৃদ্ধবয়সে তাহার অস্ত্রধারণ বৃথা হইয়াছিল। ইংরাজসৈত্ত সমক্ষেদগুরমান হইতে অসমর্থ বৃঝিয়া ব্রহ্মসৈত্ত ছত্তভঙ্গ হইয়াপড়িল। বন্দ্রলা বিশেষ রণনিপুণতার সহিত আপন সেনাগণকে একত্র করিতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু কামানভয়ে ভীত ব্রহ্মনাণ কিছুতেই রণক্ষেত্রে থাকিতে পারিল না। তাহারা প্রাণলইয়া নদীপথে পলাইয়া গেল। ১৫ই ডিসেম্বর এই ঘটনা ঘটে।

বৃদ্ধবিদ্ধান করার যুদ্ধ হিলে । ১৮২৫ খুষ্টান্দে ফেব্রুয়ারী মাসে স্বীয় সেনাদলকে ছইভাগে বিভক্ত করিয়া হল ও জলপথে দোনব্য নগর আক্রমণ করেন। এথানে সেই বৃদ্ধ বৃদ্ধান্দেনানী বন্দ্লা ইংরাজের গোলাঘাতে নিহত হন। ইংরাজগণ প্রোমনগরে প্রবেশপুর্বক বর্ষাতিবাহন করিলেন। শরংকালে এক মাসের জন্ম শাস্তি প্রার্থনা করার যুদ্ধ স্থগিদ্ থাকে। এদিকে ভারতে থাকিয়া ইংরাজগণ আসাম হইতে বৃদ্ধবিদ্ধান্দিল এবং সারাকান প্রদেশ জয় করিয়া সেনানী মরিসন্

(General Morrison) ব্ৰহ্মরাজ্যে ইংরাজ্শক্তি বিস্তারের ক্রটি ক্ষরিলেন না।

অক্টোবর মাদে ব্রহ্মনৈত্র পুনরাম্ব রণরাজে সজ্জিত হইয়া প্রোমনগরস্থ ইংরাজদিগকে তিনদিক্ হইতে আক্রমণ করে, কিন্তু ইংরাজদেনানী বিশেষ দক্ষতার সহিত সৈত্যভাগ রক্ষা করিয়াছিলেন। অবশেষে ব্রহ্মরাজ ইংরাজের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। সন্ধিপত্র সাক্ষরিত হইলেও ব্রহ্মরাজের অন্তর্নিহিত ক্রোধবহি নির্বাপিত হয় নাই। পুনরায় কতক শুলি খণ্ড যুদ্ধের পর ১৮২৬ খৃষ্টাব্যের ১ই কেব্রুয়ারী য়ালাবুর সন্ধিপত্র স্বাক্ষরিত হইলে ব্রহ্ম ও ইংরাজবিবাদের শান্তি ঘটে।

রাজা ফগ্যি-দৌ (নৌঙ্গু - দৌগ্যি) ইংরাজের সহিত সন্ধি স্থাপন করিয়া ব্রহ্মরাজ্য শাসন করিতে থাকেন। কৌনবৌঙ্গ-মেননামা তাঁহার জনৈক জাতিলাতা ১৮৩৭ খু होत्स वन-পূর্মক দিংহাদনাধিকার করেন। ইংরাজদিগের উপর অনাস্থা वगं डः जिनि वृक्षरेन ग्रमहाद है श्वाद्य द्वात विद्यारी इहेग्रा পড়েন। উক্ত বংসরের ইংরাজপ্রতিনিধি মেজর বাণি (Major Burney) ও ১৮৪০ খুঃ অঃ সেনানী ম্যাকলিওড আবা নগরে উপহাসাম্পদ পুত্রনীর স্তায় দাঁড়াইয়া না থাকিয়া প্রত্যাবৃত্ত হন। ক্রমেই ব্রহ্মরাজ্যে ইংরাজের প্রতি অত্যাচার আরম্ভ হয়। ইংরাজের পোতনাশ, নাবিকদিগের লাঞ্না, সেনা-বিনাশ ও ইংরাজরাজকর্মচারীর অবমাননায় ইংরাজ গবর্মেণ্ট বিশেষরূপে বিরক্ত হইয়া পড়েন। ১৮৪৬ খৃঃ অঃ রাজা পগান-মেন্দ্র পিতৃসিংহাদনে অধিষ্ঠিত হন। তিনি মুথে বন্ধুত্ব দেথাইলেও, ভিতরে ভিতরে ইংরাজের ঘোর শক্র ছিলেন। তিনি নিজ পিতদেবকুত অত্যাচারের প্রতিকার করিতে অস্বীকার করিলে ইংরাজরাজ ত্রহ্মপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এই যুদ্ধের ফলে পেগুপ্রদেশ ইংরাজের হন্তগত এবং ঐ বর্ষে ২০শে ডিনেম্বর লর্ড ডালহোসীর অমুমতিক্রমে উহা ভারতদানাজ্য ভক্ত হয়।

এদিকে রাজসরকার মধ্যে একটা ছোর বিপ্লব উপস্থিত হইল। ব্রহ্মরাজ পর্যানমেক স্বীয় নিষ্ঠুর অত্যাচারের জন্ত রাজ্যচ্যুত হইলেন এবং তাঁহার ভাতা মেক্দ্নরাজ আত্মরকার জন্ত
তাঁহাকে ১৮৫০ খৃঃ জঃ বন্দী করিয়া সিংহাসন অধিকার
করিলেন। উক্ত রাজা মেক্ ছন্মেল ইংরাজের প্রতি দান্তিকতা
প্রকাশ করিলেও, ভারত গবর্মেণ্টের সহিত তাঁহার কোন
ভাববৈলক্ষণ্য দেখা যায় নাই। ১৮৫৫ খৃঃ জঃ তিনি লর্ড
ভাকহৌদীর প্রীতিসম্বর্জনা জন্ত পাঠান, তদন্দারে ভারতপ্রতিনিধিও পেশুর শাসনকর্তা আর্থার ফেরিকে তাঁহার নিকট

পাঠাইয়া দেন। এ সঙ্গে সেনানী য়ূল (Colone H. Yule) ও ভূতত্ত্ববিদ্ ওল্ডহাম সহকারী হইয়া গমন করেন। ১৮৬২ খঃ সঃ বন্ধরাজ ইংরাজদিগকে বাণিজ্য করিবার অধিকার দেন। বন্ধদেশত্ব নদীসমূহে বাণিজ্যতরী চালাইবার জন্ম ১৮৬৭ খৃঃ অঃ পুনরায় ইংরাজগণ আদেশপত্র এবং ভামো প্রভৃতি প্রধান প্রধান সহরে বাণিজাপরিদর্শনের এক একজন কর্মচারি-নিয়োগেরও বাবস্থা প্রাথ্য হন। পরবংসরে মান্দালয়ে অধি-ষ্ঠিত ইংরাজপ্রতিনিধি সাডেন (Major Sladen) সাহেবের তত্বাবধানে কাপ্তেন উইলিয়মস্ প্রভৃতি কএকজন ইংরাজ বাণিজ্যাদি পরিদর্শনের নিমিত্ত ত্রন্ধে গমন করেন। রাজপ্রদত্ত 'যেনানশক্যা' পোতে আরোহণপর্কাক তাঁহারা পাস্থ্যে নগরা-ভিমুখে ধাবিত হন। এই সময়ে হুনান প্রদেশে মুসলমানগণ বিদ্রোহী হওয়ায় তাঁহারা আর অভ্যন্তর দেশে প্রবেশ করিতে পারেন নাই। ডাঃ জন এগুারদন্ ঐ সময়ে ভ্রন্সের উদ্ভিদ্-তত্ত্ব সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রোভার সাহেব ভামো নগরে ইংরাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হন। তাঁহার সময়ে ইরাবতী দিয়া ফ্রোটিলা কোম্পানি লোকদিগের গমনাগমনের প্রবিধার জন্ম একথানি ষ্টামার চালনার বন্দোবস্ত করেন। ব্রহ্মরাজও স্বদেশে বাণিজ্যের উন্নতি দেখিয়া দস্মাহস্ত হইতে বণিকদিগের রক্ষার জন্ম কথ্যেন পর্কতের বিপদসমূল স্থান-সমূহে সৈতাবাদ স্থাপন করেন।

১৮৭৫ খৃঃ আঃ চীন-রাজ্যের সাজ্যাই প্রদেশে পদার্পণ-মানসে ডাঃ এণ্ডারসন্ প্রভৃতি মার্গারি সাহেবের সহিত ব্রহ্মরাজ্যের মধ্য দিয়া গমন করেন। চীনদীমান্তে উপনীত হইলে, মানবৈঙ্গের নিকট মিঃ মার্গারি চীনদম্মহন্তে নিহত হন এবং সেই সঙ্গেই এই অভিযানের মুখ্য উদ্দেশ্য বিলীন হইয়া যায়।

১৮৭৮ খৃষ্টান্দে রাজা মেন্দ্নের মৃত্যু হইলে তাঁহার অভ্যতম পুত্র থিবো সাধারণের অকুমতিক্রমে রাজসিংহাসন অধিকার করেন। রাজাসনে অধিটিত হইয়াই তিনি ১৮৭৯ খৃঃ অঃ স্বীয় আশ্বীয়বর্গের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তাঁহার এই ত্রুত্তার জভা ইংরাজপ্রতিনিধি তাঁহাকে বিশেষ ভর্মনা করেন। কারণ তাঁহার এরপ নিচুর প্রকৃতি ভবিষ্যতে ইংরাজেরও বিপজ্জনক হইতে পারে। ভূতপূর্ব রাজচরিত্র একবারেই দোষমুক্ত না হইলেও, তাঁহার রাজত্ব সময়ে এরপ নৃশংস হত্যাকাও সাধিত হয় নাই। তিনি ধর্মন্তীক ও দয়ালু ছিলেন। বৌদ্ধের্ম্মে তাঁহার প্রবল অকুরাগ ছিল এবং এক মৃহুর্ভ্ত তিনি ধর্ম্মমাজকদিগের কথার বিপরীতে কার্য্য করিতেন না। তিনি স্বীয় ধর্মমাজারুযায়ী কএকটা

ন্তন আইন প্রবর্ত্তন করেন। ইংরাজের সহিত তাঁহার স্থ্যতা ছিল। ভিন্নদেশীয় রাজ্যগণের সহিত বন্ধুত্তাপনে এবং রাজ্যের উন্নতিকলে তিনি বিশেষ মনোযোগী ছিলেন।

থিবোর রাজকীয় হত্যাকাণ্ডের অব্যবহৃত পরেই ইংরাজ প্রতিনিধি শা (R. B. Shaw C.I.E.) সাহেবের মান্দালয়-নগরে মৃত্যু হয়। তৎপরে বার্বসাহেব (Mr St. Barbe) নিযুক্ত হন, কিন্তু বেশী দিন তাঁহাকে রাজদরবারে থাকিতে হয় নাই। তিনি সদলে আবানগর পরিত্যাগ করিয়া পলা-ইয়া আইদেন। অত্যাচারী রাজার প্রভাবে উত্তেজিত হইয়া ব্ৰহ্মগণ ইংরাজবিদ্বেষী হইয়া উঠিল। উভয় পক্ষে কিছতেই সাম্য বিধান হইল না। ১৮৮০ খৃঃ অঃ রাজপুত্র নৌঙ্ওকে সীমান্ত প্রদেশে থাকিয়া রাজবিদ্রোহী হন, কিন্তু সৈত্যবল হীন হওয়ায়, তিনি অধিকক্ষণ রাজনৈত্যের সম্মুখে দাঁড়াইতে পারেন নাই। রণে ভঙ্গ দিয়া তিনি ইংরাজের আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইংরাজের কর্জুখাধীনে তিনিকিছুকাল কলিকাতা মহানগরীতে বাদ করিয়াছিলেন। ১৮৮২ খুষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ ইং-রাজের সহিত গোলযোগ মিটাইবার জন্ম সিমলাদৈলে ভারত-প্রতিনিধির নিকট দৃত প্রেরণ করেন, কিন্তু এ দৌত্যে কোন ফলোদর হর নাই। ১৮৮৬ খৃঃ অঃ লর্ড ডাফ্রিনের আদেশক্রমে ইংরাজ-দৈন্য ব্রহ্মজয় করিয়া ভারতের অস্তর্ভুক্ত করেন এবং ব্রহ্মরাজ থিবে। বন্দিভাবে ভারতে আনীত হন। এখন একজন স্বতম্ব ইংরাজ শাসনকর্তার হতে এক্সরাজ্যের কর্ত্তথ গুস্ত রহিয়াছে।

ব্রন্দের রাজতন্ত্র যথেচ্ছাচারিতা-দোষে ছষ্ট ছিল। রাজা স্বীয় ইচ্ছামত ব্যক্তি-বিশেষকে কঠোর যন্ত্রণা, কারাবাস বা মৃত্যু পর্যান্ত দণ্ডাদেশ করিতে পারিতেন। তাঁহার মন্ত্রিবর্গের স্বতন্ত্র কার্য্য নিদিষ্ট ছিল। ব্রন্ধের মন্ত্রিসভা হুইভাগে বিভক্ত। একদল রাজপ্রসাদের পরিদর্শন লইয়াই ব্যন্ত, অপরে শাসনবিভাগীয় কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য নিরূপণে নিয়োজিত। ইহাদের ফলুৎদব্ নামক মহাসভা হইতেই সমন্ত ব্রহ্মসাম্রাজ্যের শাসনাদেশ প্রচারিত হইত। এই সভার অধীনে রাজনিয়ম সংস্কার ও সংগঠন, মন্ত্রিসভা ও মহাধর্মাধিকরণ অধিষ্ঠিত ছিল। নামতঃ রাজাই এই ফলুৎ-সভার সভাপতি, তদভাবে যুবরাজ বা অন্ত কোন রাজপুরুষ সভাপতির আসনন উপবেশন করিতেন, এইরূপ ব্যবস্থা ছিল; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে প্রধান-মন্ত্রীই সভাপতির আসন গ্রহণ করিতেন।

হ্লুৎ সভাস্থ কর্মচারীদিগের মধ্যে ১৪টা শ্রেণী ছিল। উহাদের কার্য্যপরম্পরাও বিভিন্ন।—

> वृक्षित वा मिक्रि-चेंशा ठातिकन व्यथान मिठिव

(Secretary of State)। ইহাদের পরম্পরের কার্য্যবিভাগ শ্বতম্ব হইলেও প্রকৃত পক্ষে সকলেই আবশুক্ষতে পরম্পরের কার্য্য সম্পাদন করিতেন।

রাজত্ব, রাজত্ব ও আয়ব্যয়-সম্পর্কীয় যাবতীয় কার্য্যই ইহা-দিগকে পরিদর্শন করিতে হইত। দেওয়ানী ও ফোজদারী সংক্রান্ত গুরুতর বিচারের ভার ইঁহাদের উপরেই ন্যস্ত ছিল। ইঁহার। यूक्तिविधर्दत नमग्र मिनावाहिनी श्रीतिहालान आत्म निर्वन, তদ্যতীত অপর কোন ব্যক্তিই অভিযানে প্রবুত্ত হইতে পারিতেন ना। এমন कि, আবশুক হইলে छाँशांपिशक मगतीरत त्रा-ক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া সেনাপতির কার্য্যও করিতে হইত। ২ ম্যিন্জুগ্যি-বৃন্—অশ্বারোহী সেনাপতি এবং ৩ অথি-বৃন্ —রাজপরিবার ব্যতীত জন সাধারণের পরিদর্শক। হল ৎ সভায় ইহাদের কোন কার্য্য না থাকিলেও ইহাঁরা দ্বিতীয় শ্রেণীর সভ্য মধ্যে পরিগণিত ছিলেন। ৪ বৃন্দৌক—প্রধান সচিবের সহকারী (Under-Secretary of State)। ইহারাও চারিজন। সময় সময় ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের শাসনকর্তারাও **এইপদে निয়োজিত হইতেন। তংপরে ৫ নাখনদ**ব—এই চারিজন ব্যক্তি রাজবাক্যাবলী নিজ নিজ গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করিয়া সভায় উপস্থিত করিতেন এবং পুনরায় সভার অনুমোদিত যুক্তি সমুদায় লিপিবদ্ধ করিয়া রাজার কর্ণগোচর করি-ट्वित । ७ नगामव्शि—त्राङ्गिलिकात वा जरुरगंशी मुम्लामक । বাস্তবিক পক্ষে ইহারাই রাজ্যের অধিকাংশ কার্য্য সমাধা করিতেন। তৎপরে চারিজন আমেনব্যয়—ইহার। রাজকীয় নথিপত্র-রক্ষা ও রাজাদে শ লিপিকার্য্যে নিয়োজিত ছিল। ৭ অথোন্সসময়দিগের উপর রাজপ্রাসাদ বা রাজকর্মচারিদিগের কর্মস্থান নির্মাণের ভার অর্পিত ছিল। তৎপরে ৮ অন্ধানবায় ও অবয্যোক—প্রথমব্যক্তি হলুৎ-সভার অনুমোদিত আদেশা-দির লিপিকরণ করিতেন এবং তাহাদের অমুমত্যমুসারে পত্র লিথিয়া যথাস্থানে পাঠাইয়া দিতেন। বিভিন্ন স্থানীয় পত্রাদি গ্রহণপূর্বক পাঠ করিতেন। তন্মধ্যে যে গুলি মন্ত্রিসভার অনুমতিসাকেপ, এইরূপ পত্রগুলি তিনি মন্ত্রিসভাষ দাখিল করিয়া দিতেন। ১ থৌদবগন--রাজপত্র-গ্রাহক। ইহারা কেবল রাজার নামীয় প্রাদি দেখিতেন, অন্ত রাজকীয় পত্রে ইঁহাদের কোন অধিকার ছিল না। ইঁহারা রাজাদেশামুসারে বৎসরে তিনটা 'কদওবে' উৎসব সংঘটন করাইতেন। উক্ত সময়ে সামস্ত ও অমাত্যগণ দর-বারে উপস্থিত হইয়া রাজোচিত সন্মান প্রদর্শন করিতেন। রাজাও তাঁহাদিগকে স্নেহ, দয়া, ক্ষমা ও অভয়দানে তৃপ্ত করিদা বিদায় দিতেন। > সেস্েসাঙ্গসয়য়—তোষা্থানার

নে ওয়ান, রাজপ্রদন্ত উপঢৌকনাদির তালিকা প্রস্তুত, তদ্রুক্ষা ও দরবার গৃহে উপঢৌকনদাতার নাম পাঠ করাই ইহাদের কার্য্য ছিল। যৌঙ্গ জৌগুণ দরবার বা উৎসবাদির কর্ম্মকর্তা। তৎপরে নেচা ও থিস্সদব্যমদিগের কার্য্য। ইহারা উৎসবসভায় আগত ব্যক্তিগণের আসননির্দেশ ও শপ্থগ্রহণ করিতেন।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। হলুং-সভার সদস্থ ব্যতীত অপর একটা মন্ত্রিসভা রাজপ্রসাদের পরিদর্শনকার্য্যে নিযুক্ত থাকিতেন। তাঁহাদের মধ্যে অন্ধিন্বৃন্ সর্ব্যপ্রম। ইঁহারা হলুং-সভায় রাজবার্তা প্রেরণ এবং তাহাদের কথাও রাজস্কাশে জ্ঞাপন করিতেন। তংপরবর্ত্তী খণ্ডব্জিন্ তাঁহাদের সহকারী ছিলেন। এই অন্তঃপ্রসভার নাম বেঃ-দকে। ত্রজের হলুং ও বেঃ-দকে সভা ব্যতীত ধনাগাররক্ষার জন খাতিকে নামে আর একটা সভা আছে। এখানে রাজার বহুমূল্য দ্রব্যাদি রক্ষিত হইত।

তৎকালে ব্রহ্মদেশের বিভাগগুলি প্রদেশ, জেলা, নগর ও গ্রামাদিতে বিভক্ত ছিল। প্রদেশে একজন ম্যোবুন (শাসনকর্ত্তা) নিয়োজিত ছিলেন। ইহারাই প্রজাবর্গের হর্ত্তা কর্ত্তা, কিন্তু ইহার আদেশের বিরুদ্ধে প্রত্যেক ব্যক্তিই মহাসভার আপত্তির অধিকারী। প্রত্যেক উপবিভাগ ও গ্রামে এক একজন নিম্নতম কর্ম্মচারী রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন।

ব্রহ্মবাসিগণ অধিকাংশই বৌদ্ধ। ইহাদের মধ্যে কোন সাম্প্রদায়িক ভেদ দেখা যায় না। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে এক একটা মঠ বা ধর্মালয় আছে। পবিত্রতা, মিতাচার ও সত্যরক্ষাই ইহাদের প্রধান ধর্ম্ম। ধর্ম্মগত বা জাতিগত কোন বিভাগ না থাকিলেও এখানে ধর্মমন্দিরাদির অধিষ্ঠাতা বা ধনবান্ রাজপুরুষদিগের সহিত সাধারণ লোকের অল্প পার্মক্য লক্ষিত হয়, কিন্তু অন্তত্র ধনের কোন বিশেষ গৌরব নাই। বৌদ্ধুরোহিত পুঞ্জাগণ সর্ম্মতই বাজন করিয়া থাকেন।

বৃদ্ধ ব্যতীত এখানে 'নাট' গণের (উপদেবতা বিশেষের) উপাদনাপ্রভাব পরিলক্ষিত হয়। অধিবাদীগণের বিশাদ এই, উপদেবতাগণ স্বর্গ ও মর্ন্ত্যের যাবতীয় পদার্থের উপর প্রচ্ছন্ন ভাবে আধিপত্য করিতেছে। মুমুষ্যের অহিতকারী এই মন্দ-শক্তিগণের তৃথি বিধান জন্ম তাহারা নানা উপচারে পূজা দিয়া থাকে। বৌদ্ধর্মের প্রভাববিস্তারে ব্রহ্মবাদিগণ তদ্ধর্মে দীক্ষিত হইলেও তাহাদের পূর্বাম্ন্তিত ভ্তোপাদনাপ্রভাব তিরোহিত হয় নাই। এখনও করেন, চীন প্রভৃতি পার্ব্বতীয় জাতির মধ্যে নাটপুজার বছল প্রচার দেখা যায়। অধুনা করেনগণ আপনাদিগকে বৌদ্ধ বলিয়া পরিচিত করিতেছে।

বৌक्षपर्यावनश्री अक्रिमिश्त मर्था वानिकाविवार श्रीठानिक

নাই। কন্তাগণ সর্কতোভাবে পিতামাতার অধীন। কোন
যুবক রপমুগ্ধ হইয়া কোন যুবতীর পাণিগ্রহণে ইচ্চুক হইলে,
প্রথমে তাহাকে সেই কন্তার পিতার অনুমতি লইতে হয়।
স্থপাত্র বৃঝিয়া পিতাও সেই যুবককে স্বীয় কন্তার প্রীতিসাহচর্য্য (Courtship) করিতে আদেশ দেন। এই ভালবাসা
বিনিময়ের সময় উভয়ের প্রতিই বিশেষ কটাক্ষ রাখা হইয়া
থাকে। কন্তার মাতাই সাধারণতঃ বিবাহের ঘটক হইয়া
স্বীয় কন্তার অভিমতে উপযুক্ত পাত্র মনোনীত করেন এবং
কায়মনোবাক্যে উক্ত দম্পতির মধ্যে স্থপ্রণয় সংঘটনের চেটা
করিয়া থাকেন। পিতার অনুমতিসাপেক হইলেও, বিবাহে
কন্তার সম্মতিই বাঞ্নীয়। এতদ্যতীত প্রায়ই বিবাহে বিভ্রাট্
ঘটিতে দেখা যায়।

বৌদ্ধর্মে বহুবিবাহ নিষিদ্ধ না হইলেও ব্রহ্মবাদিগণ সাধারণতঃই পদ্মস্তরগ্রহণে অনিচ্ছুক। ধনবান্ বণিক্ ও রাজকীয় কর্মচারীদিগের একাধিক পদ্মীগ্রহণ সমাজে বিশেষ নিল্দায়। পদ্মস্তর গ্রহণ করিলে, প্রথমাপদ্মীকে স্বতন্ত্র বাটীতে স্থান দিতে হয়। সপদ্মী লইয়া তাহারা একত্র বাস করে না। দম্পতির অভিমত হইলে, গ্রামস্থ বয়োজ্যেন্টদিগের আদেশে বিবাহবন্ধনচ্ছেদ হইতে পারে; কিন্তু যে সকল স্থলে বিশেষ গোলযোগ থাকে, অথবা স্বামী বা পদ্মীর মধ্যে কেহ এই বন্ধনচ্ছেদনে অভিলাষী নহেন, এরূপ স্থলে রাজধর্মাধিকরণের নিষ্পাতিই গ্রাহ্ । এইরূপে স্বামী বা স্ত্রী পরস্পরে ভিন্ন হইলেও সম্পত্তির অংশলাতে বঞ্চিত হন না। কোন কোন স্থলে পরিত্যক্তা রমণী বা পুরুষ সমগ্র সম্পত্তিরই অধিকারী হন।

ব্রক্ষে যথায় রমণীগণ ব্যবসাবাণিজ্যলক জীবিকা দারা আনন্দে দিনাভিপাত করে, তথায় বিবাহজীবন অতীব স্থকর। করেন, চীন প্রভৃতি পার্কত্য জাতির বিবাহপ্রথা স্বতন্ত্র। কিন্তু যে সকল করেন, ব্রহ্মরাজের শাসনে আসিয়া ব্রহ্মদিগের আচারব্যবহার অভ্যাস ও অনুকরণ করিয়াছে, তাহাদের রীতিনীতি প্রায়ই ব্রহ্মদিগের ভ্যায়। পার্ক্তীয় করেনদিগের আচারব্যবহার সেই মত অপরিবর্ত্তিত রহিয়াছে।

করেনদিগের মধ্যে বছবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু
যাহারা ব্রহ্মসংসর্গে বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে
কদাচিৎ একাধিক বিবাহ দেখিতে পাওয়া যায়। ব্যভিচার
দোযে হৃষ্ট হইলে পত্নীত্যাগ করাই নিয়ম। সতীত্বরকাই এই
জাতীয় রমণীর প্রধান কার্য্য। চীনদিগের মধ্যে বছবিবাহ
প্রচলিত আছে। সমগ্র ব্রহ্মসাম্রাজ্যে বহু শত মঠ আছে।
প্রস্থিগণ ঐ সকল মঠে অধ্যক্ষতা করিয়া থাকেন। ধর্মচর্য্যা

ব্যতীত ইহাদের জীবনে আর অন্য কান্য নাই। ঐ ধর্মাধ্যক্ষণণ নিজ নিজ মঠে (ক্যৌঙ্গ) থাকিয়া প্রামন্থ বালকদিগকে শিক্ষা দিয়া থাকেন। শিকাকালে বৌদ্ধ বালকগণকে মঠেই থাকিতে হয়। এখানে গ্রহাদি পাঠ ও লিপি এবং শাক্যবৃদ্ধপ্রবর্তিত ধর্মমতের অন্থশীলন তাহাদের প্রধান কার্যা। পিতার দরিদ্রতা নিবদ্ধন বালক যথাবিহিত হরিদ্রাবন্ত্র পরিধান ও সংস্কারাদি সম্পন্ন হইতে পারে না সত্য; কিন্তু সকলেই শিক্ষার্থী হইয়া কৌন্থ্যা (মঠবালক) নামের সার্থকতা করিতে পারেন। বালিকাদিগের মঠে প্রবেশাধিকার নাই। নগর এবং বর্দ্ধিঞ্ গওগ্রামন্ত বিভালয়ে বালকবালিকাগণ একত্র শিক্ষা লাভ করিতে পারে।

উপরি উক্ত জাতিবিভাগ ব্যতীত ব্রহ্মরাজ্যে ব্রহ্ম, তলৈঙ্গ (মোন), থৌঙ্গুথা, মো, ক্যমি, শান প্রভৃতি কএকটা বিশিষ্ট জাতি এবং উহাদের সহযোগে উৎপন্ন মিশ্রজাতিরও অন্তিম্ব আছে। আরাকান প্রদেশে উপনিবেশিক হিন্দু ও মন্ম জাতির বাস ঘটে\*। এতদ্ভিন্ন পার্মবিত্য প্রদেশ, সক্, চব্, কুন্, শন্দু, যবেন্, যব্ প্রভৃতি কএকটা জাতিও দেখা যায়। উহাদের ভাষাগত কতক কতক পার্থক্যও আছে।

ব্রক্ষের অধিবাসিগণ নাধারণতঃ কঠোর পরিশ্রমী ও
শিল্পনিপুণ। নোকা ও গৃহাদি নির্দ্মাণ এবং শিল্পনৈপুণাপূর্ণ ধর্মমঠাদি তাহার অত্যুংক্ট নিদর্শন। শিল্পকার্য্যে
তাহাদের কোমল স্বভাবের পরিচন্ন পাইলেও, অতি সামান্ত
কারণেই তাহাদের ক্রোধোদ্রেক হইয়া থাকে। মনুষ্য জীবনের
প্রতি তাহাদের অল্পমাত্রও দয়া নাই। সামান্ত কারণে ক্রোধ
সঞ্চার হইলে অথবা ক্ষুদ্রতর প্রতিশ্রুতিবশেই তাহারা নরহত্যা
করিতে কুন্তিত হয় না। এমন কি, একদিন ব্যঙ্গনাদি মন্দ হইলে
তাহারা স্বীয় প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণহরণ করিতেও কুন্তিত হয়
না। দস্মাবৃত্তি ও অত্যাচার ব্যভিচার তাহাদের জীবনের
একটা পৌক্ষজনক কার্য্য।

এখনকার রমণীগণ পর্দানশিন নহে। তাহারা স্বচ্ছনে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতে পারে। বাজার হইতে দ্রব্যাদি ক্রয় ও গৃহকর্মপালন, পণ্যদ্রব্যবিক্রয় ও রেশমী ব্রন্তাদি ব্য়ন ইহাদের প্রধান কার্যা। বিবাহের পূর্বে কালিকাগণ বাজারে

\* আর্থর ফেরি লিখিয়াছেন যে, যেরূপ মধ্য এসিয়া হইতে আর্থ্য হিন্দু ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন', তদ্ধপ অপর একটা জনস্রোত হিমালয়ের পূর্বাদিক্ অতিক্রম করিয়া তগৌন্ধ প্রদেশে রাজ্য স্থাপন করেন। ক্রুমে তথা হুইতে পশ্চিমে আরাকান এবং দক্ষিণে প্রোম ও তৌন্ধগুন নগরে রাজ্যবিভার ক্রুরেন। ফল মূলাদি বিক্রম্ন করিয়া যে লাভ সঞ্চয় করে, তাহাতেই তাহারা আপনাপন বেশভূষা করিয়া লয়।

ব্রহ্মদেশে এখন যে যে সম্বং প্রচলিত, তাহা ৬৩৯ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল ( বৈশাখ ) হইতে আরম্ভ হইরাছে। ২৯ বা ৩০ দিনের চাল্রমাসরূপ ১২ মাসে এই বর্ষগণনা হয়। প্রতি মাসের শুক্র বা কৃষ্ণ পক্ষ ধরিরা মাসগণনা হয়। ইহাদের দিবারাত্র ৮ প্রহরে, অর্থাং দিনে ও রাত্রে প্রতি ও ঘণ্টা অন্তর বিভক্ত; ঐ সময়ে একএকবার ঘটিকা ধ্বনি হইরা থাকে।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি বে, ত্রন্দের ভাষার অনেক পালি ও অপভ্রংশ সংস্কৃত শব্দের প্রয়োগ আছে । ত্রন্ধভাষার প্রত্যেক অকরই ভারতীয় বর্ণমালা হইতে গৃহীত। ইহাদের কাব্যবিভাগ বিশেষ আলোচনা ভিন্ন বোধগম্য হইবার নহে । ত্রন্ধরাজ্যস্থিত সমগ্র মঠেই তালপত্র ও বংশ হইতে প্রস্তুত একপ্রকার কাগজে লিখিত পুথি দেখিতে পাওয়া যায়।

থিতুন, পেগুও ও প্রোম প্রভৃতি শব্দে তত্তংস্থানের বিবরণ প্রকৃতি হইয়াছে। বিশুর শিও-মছ পাগোদা ব্রহ্মের একটা প্রাচীন ও বিখ্যাত মন্দির। রেস্কুন নগরের সন্নিকটবর্তী শিল্পনাগোল মন্দিরও বড় স্থানর। পর্বতের শিথরদেশে অবস্থিত হওয়ায় এই স্থান দূরদেশবাসীরও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছে এবং ইহার স্থান্চ্ছা স্থ্যালোকে বিভাষিত হইয়া চতুর্দিকে আলোকরশ্মি বিকীর্ণ করিতেছে। এই মন্দিরবাটিকা ও চারিদ্বিস্থ সোধমালা দেবকীর্ত্তির অপূর্ব শ্রীসম্পাদন করিতেছে। নগর হইতে এই মন্দিরে আসিতে যে রাস্তা আছে, তাহার স্থানে গোতম বুদ্ধের প্রতিম্রিশোভিত। অমরাবতীর রাজপ্রাসাদও শিল্পনৈপুণ্যে কোন অংশে ন্যন নহে।

বন্ধবাসিগণ উৎসবের বড়ই পক্ষপাতী। প্রায় প্রতি
সপ্তাহেই এক একটা মহোৎসব সম্পাদিত হয়। ধনী ব্যক্তিগণের
দাহ কার্য্যে, যুবকদিগের রাহান্ (অর্হং অপুরোহিত) দীক্ষায়
ইহাদের অধিক অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। ৮ হইতে ১২ বংসরবয়স্ক বালকগণ মঠপ্রবেশের অধিকারী। ইহাদের মধ্যে কেহ
নির্মিত সময়ের জন্ত কেহ বা আজীবন ধর্মপরিচর্য্যার জন্ত

সংস্কৃত শক্ষের ব্রহ্মভাষার পরিবর্ত্তন অমৃত (অত্তৈক) অভিষেক,
 (ভিষিক), চক্র (চক), দ্রব্য (দ্রপ), কয় (কপ), ঝবি (রিস) প্রভৃতি।

১৭৯৫ খৃষ্টাব্দে ২১শে কেকু মারী দাইন সাহেব ( Micheal Symes)
প্রভৃতি কলিকাতা পরিত্যাগপূর্বক ব্রহ্মদেশে ইংরাজের দৌত্যকার্য্যে উপনীত
হন। এখানে তিনি পেগুর শাসনকর্তা কর্তৃক বিশেষ সমাদৃত হইয়াছিলেন।
উক্ত বর্বের এপ্রিল মাসে বাৎসরিক উৎসবের সময় তাঁহারা অভ্যর্থিত হইয়া
দৃত্যগীতাদি দর্শন করেন। ঐ সময়ে রামারণের রামরাবণযুদ্ধ ও হুকুমানের
ইন্দ্রগিরি হইতে ঔষধ আনমন অভিনীত হইয়াছিল।

় রাহান্দিণের তত্ত্বাবধানে রক্ষিত হয়। ফুন্স্যি বা পুন্সিগণ রাহান্-দিগের অপেক। নিমশ্রেণীর পুরোহিত। ইহারা সকলেই হরিদারঞ্জিত বস্ত্র পরিধান করেন এবং নগুপদ ও মুণ্ডিতমন্তকে বিচরণ করিয়া থাকেন। প্রত্যেকের এক হত্তে তালবন্ত ও অপর হত্তে ভিক্ষাপাত্র শোভিত। ইহারা সর্বতোভাবে ব্রন্সচর্য্য অবলম্বন করিতে বাধ্য। যদি কাহাকেও কখন স্ত্রীসহবাস করিতে **८**नथा यात्र, जाहा इहेरन जिति धर्ममार्ग-विठ्ठा इरवन এवः তাঁহার মুখে চুণকালি প্রদানপূর্বক গদভপুঠে আরোহণ করাইয়া রাজপথে ভ্রমণ করান হয়। য়ুবক পুরোহিতদিগের , দিবদে বা রাত্রিকালে অসদভিপ্রায়ে ভ্রমণ নিষিক। প্রাতঃক্কৃত্য সমাপনাত্তে রাহান্গণ প্রত্যহ ভিক্ষাপাত্রহন্তে রাজপথে বাহির হন। পথে ভিক্ষালব্ধ যাহা কিছু পান,তাহাতেই তাঁহাদের মঠস্ত ব্যক্তিবর্ণের উদরপূর্ত্তি হইয়া থাকে। অতিরিক্ত অংশ দীন--ছঃখীকে দান করা হয়। ইহারা নিজে অরাদি পাক করেন না। দাতাই পাচিত-অন, ফল মূল ও মিষ্টান প্রভৃতি তাঁহাদের দক্ষিণহস্তস্থিত ভিকাপাত্রে অর্পণ করেন। মঠের সর্বশ্রেষ্ঠ व्यद्यादकत नाम मतिमुक्ती। होने त्राहानिम्पात उपत्र कर्ज्य ় করিয়া থাকেন। রাহান্দিগের স্থায় পূর্ব্ধে কুমারীগণও ব্রহ্ম-্চারিণী হইয়া মঠে থাকিতেন। সতীত্ব ও ধর্মারকা তাঁহাদের মুখাকার্য্য ছিল। তাঁহারাও মাথা মুড়াইয়া হরিদারঞ্জিত বস্ত্রে গাত্রোচ্চাদন করিতেন। এখন এই কৌমার্য্যপ্রথা রহিত হইয়াছে, কেবলমাত্র শ্বেতবস্ত্রপরিধানা কতকগুলি প্রাচীনা রমণীই মঠকার্য্যে নিযুক্ত আছেন। [ ব্রন্ধের পুরাতত্ত্বের বিস্তৃত বিবরণ Herr Thomann's Archæological Exploration of Pagan, in I896 গ্রন্থে দুইব্য 🖂

ব্রহ্ম দৈত্য (পুং) ব্রদ্ধা ব্রাহ্মণরপী দৈত্যঃ। প্রেত্যোনি প্রাপ্ত ব্রাহ্মণ। যে সকল ব্রাহ্মণ মরিয়া প্রেত্যোনি প্রাপ্ত হয়, তাহাদিগকে ব্রহ্মদৈত্য কহে।

ব্রহাদার (क्री) বন্ধপ্রাপ্তিকর পছা।

ব্রেক্সন্থিয় (ত্রি) রঙ্গণে বেদার বিপ্রার চ ছেটি দিষ্-কিপ্।
বিদ ও ব্রান্ধণন্থেক। বিনি বেদ ও ব্রান্ধণের হিংসা করেন।
"ব্রন্ধনিট্ পরিবিত্তিশ্চ গণাভ্যন্তর এবচ।" (মন্তু ৩)১৫৪)

ব্রহাধর (রী) ব্রন্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্ৰেমাধাত (পুং) > বন্ধনপ ধাতু। ২ কদ।

স্র্যো মহী জলং বহ্নিবায়ুরাকাশ এব চ।

দীকিতো বাদ্দণশ্বদ্ধ ইত্যেতে ব্রহ্মধাতবঃ ॥ (বায় পু৽) ব্রেক্সান্ (ক্লা) বংহতি বর্দ্ধতে নিরতিশ্রমহত্বলক্ষণবৃদ্ধিমান্ ভবতীতি বৃহি বৃদ্ধৌ (বুংহেনোচ্চ। উণ্ ৪।১৪৫) মনিন্ নকারস্থাকারঃ রত্ত্বভা ১ বেদ। "ত্র্সাদেতদ্ ব্রহ্মনামরূপ্যর্ক্ষ জায়তে" (শ্রুতি) > তপ্রা। ৩ সতা। ৪ তত্ত্ব, যথাথ। (অমর) সর্বপ্রণাতীত বিশুদ্ধ তুরীয় চিংস্করণ। বেদান্তসাবে লিখিত আছে—

"অজ্ঞানাদিসকলজড়সমূহোহবস্তা, ব্ৰহ্মৈব নিতাং বৃস্তা, তদন্তাদখিলমনিতাং" অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র নিতাবস্তা। ব্রহ্ম ব্যক্তীত অজ্ঞানাদি সকল জড় সমূহ অবস্তা ও অনিতা। প্রতিতে আছে—"বতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি বেন জাতানি জীবস্তি যৎ প্রান্তি অভিস্থিশন্তি" (শ্রুতি)

যাহা হইতে এই ভূতসমূহের উৎপত্তি হইরা স্থিতি হইতেছে এবং যাহাতে লান হইতেছে। তাহাই ব্রহ্ম। বেদাস্তদর্শনে ব্রহ্মজিজ্ঞাসা স্থলে 'অথাতো ব্রহ্মজিজ্ঞাসা' এই স্থবের পরে 'জন্মাদ্যস্থ যতঃ' এই স্থবে ব্রহ্মের লক্ষণ বর্ণিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে বেদাস্কপ্রতিপাদিত ব্রহ্মের বিষয় পর্যালোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"দদেব দোম্যেদমগ্র আদীদেকমেবাদিতীয়ম্" (শ্রুতি)
এই জগৎ স্প্রির পূর্বেক কেবল দ্মাত্র ছিল, নাম ও রূপ কিছুই
ছিল না। দমস্ত একমাত্র এবং অদিতীয়।

"এতদাখ্যামিদং দর্কাং তৎ সত্যাং স আত্মা তত্ত্বমদি খেত-কেতো।" (শ্রুতি) এই সমস্ত জগং এতদাত্মক অর্থাং সদস্তই এ সকলের আত্মা, সেই সদস্তই একমাত্র সত্য এবং তাহাই আত্মা বা ব্ৰহ্ম, হে খেতকেতো। তুমিই সেই ব্ৰহ্ম। সেই मम्ब मणा, रेश वनारा প্রতিপন रहेराज्य स्य, कार्या অর্থাৎ জগৎ সত্য নহে, অসত্য বা মিথ্যা। তুমি সেই আছ, এরপ বলাতে জীবাত্মা ও পরমাত্মা এক, ভিন্ন নহে। সেই একই ব্ৰন্ধ। 'একমেবাদ্বিতীয়ং' 'একং' 'এব' 'অদ্বিতীয়ং এই পদত্রয় দারা সদস্ততে অর্থাৎ ব্রহ্মে ভেদত্রয় নিবারিত হইয়াছে। অনাত্মা অর্থাৎ জগতে তিন প্রকার ভেদ দেখিতে পাওয়া যায়। যথা স্বগতভেদ, সজাতীয়ভেদ ও বিজাতীয়-ভেদ। অবয়বের সহিত অবয়বীর ভেদ স্বগতভেদ অর্থাং পত্র, পুষ্পাও ফলাদির সহিত বুক্ষের যে ভেদ, তাহাকে স্বগতভেদ करहा अथात धरियां न उम्रा हरेन त्य, भूष्णकना नि ७ वृद्धः व অবয়ববিশেষ। এক বুক্ষ হুইতে অপর বুক্ষের ভেদ অবখাই আছে। এই ভেদের নাম সজাতীয় ভেদ। কেননা ঐ ভেদের প্রতিযোগী ও অনুযোগী উভয়ই বুন্ম জাতীয়। শিলাদি হইতে বুক্ষের ভেদ বিজাতীয় ভেদ। অনাত্ম রস্তর ভায় আত্মবস্তুতে অর্থাৎ ব্রন্ধে ভেদ্ত্রয়ের আশঙ্কা হইতে পারে। এই আশস্কা নিবারণের জন্ম 'একমেবাদ্বিতীয়ং' এইরূপ হই-য়াছে। 'একং' এই পদ দারা স্বগত ভেদ 'এব' সজাতীয় ভেদ, এবং 'অদ্বিতীয়ং' এই পদ দারা বিজাতীয় ভেদ নিবারিত

হইয়াছে। যাহা এক অর্থাৎ নির্পে বা নির্বর্ব, তাহার স্বগত-**उन रहे** कि शास्त्र ना। किन ना, अश्म वा अवव्रव हाताहे স্বগতভেদ হইরা থাকে। সরস্তর অবয়ব নাই। কারণ যাহা সাবয়ব, অবশ্র ভাহার উংপত্তি থাকিবে। অবয়ব সকলের পরস্পর সংযোগ বা সন্নিবেশের পূর্বের সাবয়ব বস্তর অন্তিত্ব থাকিতে পারে না। অবয়ব সংযোগের পরে সাবয়ব বস্তর উৎ-পত্তি হয়, ইহা বলিতে হইবে। স্কতরাং সাব্যুব বস্তুর উৎপত্তি আছে। যাহার উৎপত্তি আছে, সে জগতের আদি কারণ হইতে পারে না। কেননা তাহার উৎপত্তি কারণান্তরসাপেক। मिक इरेल (य, आपि कांत्रण वा महञ्जत अवग्रव नारें। यारात অবর্ব নাই, তাহার স্বগতভেদ হইতে পারে না। নাম এবং রূপ সম্বন্ধর অবয়বরূপে কল্পিত হইতে পারে না। নাম অর্থে ঘটশরাবাদি সংজ্ঞা, রূপে অর্থে ঘটশরাবাদির আকার। নাম ও রূপের উদ্তবের নাম সৃষ্টি। সৃষ্টির পূর্বের নাম ও রূপের উদ্ভব হয় নাই। অতএব নাম ও রূপকে অংশরূপে কল্পনা করিয়া তন্ধারাও সম্বস্তুর স্থগতভেদ সমর্থন করিতে পারা যায় না। সিদ্ধান্ত হইল যে, ত্রন্ধে স্বগতভেদ নাই এবং থাকিতেও পারে না। সদস্কর অর্থাৎ ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদও অসম্ভব। কেন না সদ্বস্তুর সজাতীয় বস্তু সংস্করপ হইবে। সংপদার্থ একমাত্র। কারণ 'দং' 'দং' এইরূপ এক আকারে প্রতীয়মান বস্তু একই হইবে, নানা হইতে পারে না। ছইটা সংপদার্থ মানিতে হইলে তাহাদের পরস্পর देवन कथा मानिएक इस् । तर अनार्थत जाजाविक देवनकथा অসম্ভব, অতএব সদন্তরকল্পনার কোন প্রমাণ নাই। সং-পদার্থ একমাত্র হইলে, স্কুতরাং অপর সংপদার্থ না থাকিলে সংপদার্থের সজাতীয় ভেদ থাকা একান্ত অসন্তব। ঘটসতা, পটদত্তা ইত্যাদিরূপে সম্বস্তুর সজাতীয় ভেদের প্রতীতি হয় বটে, কিন্তু ঘটাকাশ মঠাকাশ ইত্যাদির ভাষ ঐ ভেদও ঐপাধিক, স্বাভাবিক নহে। নাম ও রূপ-স্বরূপ উপাধিভেদে সংপদার্থের ভেদও স্ষ্টির উত্তরকালেই হইতে পারে, স্ষ্টির পূর্মকালে হইতে পারে না। কেন না স্বাষ্ট্র পূর্মকালে নাম-রূপের উদ্রবই হয় নাই। অতএব ব্রন্ধে সজাতীয় ভের্দ নাই। স্বাত ভেদ এবং সজাতীয় ভেদের তায় সংপদার্থের বিজাতীয় ভেদ বলা যাইতে পারে না। যে হেতু যাহা সতের বিজাতীয়, তাহা সং নহে, অসং। যাহা অসং তাহাঁর অস্তিত্ব নাই। যাহার অস্তিত্ব নাই, তাহা ভেদের প্রতিযোগী হইতে পারে না। যাহ। বিভ্যমান, তাহা অপর বস্ত হইতে ভিন্ন এবং অপর বস্তুও তাহা হইতে ভিন্ন হইতে পারে। বাহার অভিত নাই, তাহা কিছুই নহে। সে ভেদের প্রতিযোগী বা অনুযোগী, কিছুই

হইতে পারে না। অতএব সংপদার্থের বিজাতীয় ভেদও অজাতপুত্রের নামকরণের গ্রায় অলীক। এক, এব, অদি-তায়, এই পদত্রয় দারা ত্রন্ধে স্বগতভেদ, সজাতীয় ভেদ এবং বিজাতীয় ভেদ নাই, ইহাই বলা হইল।

স্টির পূর্নে অদৈতত্ব অর্থাৎ 'একং এক' ইহা কেহই অবীকার করিতে পারিবে না। যাহা বস্ততঃ অদৈত, তাহা কোনও কালে দৈত হইতে পারে না। বস্তর অতথাভাব অসন্তব। আলোক কথন অন্ধকার হয় না এবং অন্ধকার কথন আলোক হয় না। বাস্তবিক ভেদ ও অভেদ এ উভয় পরম্পার বিরোধী বলিয়া উভয় সত্য হইতে পারে না। স্ক্রম দৃষ্টিতে পর্যালোচনা করিলেই বুঝা যাইবে যে, অভেদ সত্য, ভেদ মিথাা। অভেদ শব্দের অর্থ একড, ভেদ অর্থে নানাত্ব।

এক ব্বাবহার অতা নিরপেক্ষ, নানাত্ব্যবহার একত্ব-সাপেক। পূর্বাসিদ্ধ একত্ব উত্তরকালে ব্যবহ্রিয়মান নানাত্ব দার। বাধিত হইতে পারে ন।। বরং পূর্ব্বসিদ্ধ একত্ব দার। পরভাবী নানাত্বই বাধিত হইতে পারে। নিরপেক্ষ বলিয়া একত্ব প্রবল, এবং সাপেক্ষ বলিয়া নানাত্ব হর্মল। বিরোধ স্থলে প্রবল তুর্বলকে বাধিত করে, একত্ব বা অভেদ নানাত্ব অর্থাৎ ভেদের উপজীব্য। প্রতিযোগিজ্ঞান ভিন্ন ভেদের জ্ঞান হইতে পারে না। আশ্রম ভিন্ন কেহ দাঁড়াইতে পারে না। এজন্তও ভেদ অভেদ অপেকা হুর্বল। অতএব অভেদ সত্য, ভেদ মিথ্যা। ব্ৰহ্ম এক এবং অদিতীয়। উপনিষদে ইহা বিস্তত ভাবে উপদিষ্ট হইয়াছে। দ্বৈত উপদিষ্ট না হইলেও উপনিষদে কোন কোন স্থলে দৈতের আভাস পাওয়া যায়। দৈত ও অদৈত এই উভয়ের মধ্যে একটা সত্য, অপর্টী কাল-নিক, ইহা অবগ্রহ স্বাকার করিতে হইবে। কেন না বস্তু এক-क्रिश इरेदा. इरेक्निश इरेट शार्त ना। दिन भावमार्थिक छ অহৈত কাল্পনিক বলিলে এক বিজ্ঞানে স্ক্ৰিজ্ঞানপ্ৰতিজ্ঞা ভঙ্গ হয়, উপাদানমাত্রের সভ্যতাবধারণ অধঙ্গত হয়, এবং ব্রজাত্মভাবের সিদ্ধবন্ধিদেশ অনুপপন হয়। স্কুতরাং অবৈত वा अटब भात्रमार्थिक, देवं वा दंबन काल्रानक, मिथा वा ব্যবহারিক; এ সিদ্ধান্ত শ্রতি-সঙ্গত।

"যত্র হি দৈতমিব ভবতি তদিতর ইতরং পশুতি" (শ্রুতি) বি সময়ে দৈতের স্থায় হয়, সে সময়ে একে অন্তকে দেখিতে পায়। শ্রুতিতে "দৈতমিব" এই "ইব" শক্রের প্রয়োগ দারা দৈত্যের মিথ্যায় প্রজ্ঞাপিত হইয়াছে।

"মন্দান্ধকারে রজ্জু: সর্প-ইব তবতি" (শ্রুতি)
আন আন্ধকারে রজ্জুসর্পের স্থান হয়। এরপ স্থলে 'সর্প-ইব'
বলাতে সর্পের মিধ্যান্ধ যেমন জানান হইরাছে। তজ্ঞপ

"মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাথোতি য ইং নানেব পশুতি" ( শুতি )

যিনি এই ত্রন্ধে নানার প্রায় দর্শন করেন, তিনি মৃত্যু

হইতে বিনাশ প্রাপ্ত হন। এই স্থলেও 'নামেব' এই 'ইব'

শব্দের প্রয়োগ বারা নানায় বাস্তবিক নহে, নানায় মিথ্যা,

ইহাই জানান হইয়াছে। "একং সত্যং বছধা কর্মান্ত" ( শ্রুতি )

এক ত্রন্ধকে অনেকরপে কর্মনা করে। বাহুল্যভ্রে অধিক
প্রমাণ প্রদেশিত হইল না। ছালোগ্য ও বুহুদার্ণ্যক উপনিষদ্

এবং বেদাস্তদর্শন দেখিলে ইহার বহুতর প্রমাণ দেখিতে

পাইবেন।

অবৈত্তমতে স্থাষ্ট বস্ততঃ সত্য নহে, কালনিক মাত্র।
কলনা দারা পারমাথিক অবৈতের কোন ক্ষতি হইতে পারে
না। যাহার চক্ষ্ তিমিরোপহত, সেই ব্যক্তি এক চক্রকে
অনেক চক্রের ভাগে দর্শন করে; তাহা বলিয়া কিন্তু চক্র অনেক
হয় না। কেন না চক্রের অনেকত্ব বাস্তবিক নহে, উহা
তৈমিরিকের কলনা মাত্র। কলিতরূপ বস্তকে স্পর্শ করে
না, বস্তর সহিত কলিত রূপের কোন সম্বন্ধ নাই। সেই
রূপ অবিদ্যাদোষে আমরা বিচিত্র বস্তনিচয় দর্শন করিলেও
তদ্ধারা প্রকৃতপক্ষে ক্রম জগদাকার প্রতিপদ্ধ হন না।

কোন কোন শুতিতে ব্রন্ধের পরিণামবাদের আভাস দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু অবিদ্যাক্ষিত নামরূপান্ত্রক রূপভেদে ব্রন্ধপরিণাম ব্যবহারের গোচর হইলেও ছৈত মিথ্যায় এবং অহৈত সত্যম্ব-বোধক শুতি সকলের মতান্ত্র্যারে বিবর্তবাদের পারমার্থিকয় সিদ্ধ ছয়। কিন্তু পরিণাম প্রতিপাদনবিষয়ে শুতির তাংপর্য্য নাই। কেন না, তাহা হইলে পরিণামবাদে জ্ঞানের কোনরূপ ফল কীর্ত্তন থাকিত। যাহা নিম্পল—তাহা নিস্প্রেল্যার্ক, তাহা বেদে উপদিষ্ট হয় নাই। কিন্তু নিস্প্রপঞ্চ বা সর্কব্যবহারপৃত্ত ব্রন্ধাম্মভাব প্রতিপাদনবিষয়ে শুতি সকল উপদিষ্ট হইয়াছে। কেন না ব্রুর্যার্ক্যার্ভাব জ্ঞানমোক্ষসাধন। সহজ্ববোধ্য পরিণামপ্রক্রিয়া অনুসারে স্থাই বলিয়া শ্রুতিতে 'নেতি' 'নেতি' অর্থাং ইহা ব্রন্ধ নহে, ইহা বন্ধ নহে, এইরূপে প্রপঞ্চের নিষেধ করিয়া নিস্প্রপঞ্চ ব্রন্ধান্থভাবই উপদিষ্ট হইয়াছে।

এক ব্ৰহ্ম বছরপে ক্রিড হন। পূর্বেই বলিয়াছি, 'জন্মান্ত', 'যতো বা ইমানি ভূতানি জাতানি' যে ব্রহ্ম হইতে এই জগতের সৃষ্টি ইইয়াছে।

"আত্মা বা ইদমগ্রেংভূং স ঐকত প্রজা ইতি। সঙ্গল্পনাস্পল্লোকান্ স এতানিতি বহুক্চাঃ॥ ধবাষ্থিজলোর্ব্যোষধ্যন্ত্রদেহাঃ ক্রমাদমী। সম্ভূতা বন্ধণ ধ্রমাদেতখাদাত্রনোহথিলাঃ॥ বহু স্থানহমেবাতঃ প্রজারেদ্রেতি কামতঃ।
তপত্তপুাহস্ত্রৎ সর্কাং জগদিত্যাহ তৈতিরিঃ 
ইদমত্রে সদেবাসীৎ বহু তার তদৈক্ষত।
তেজোহবরা ওজাদীনি সসর্কেতি চ সামগাঃ॥"

(পঞ্দশী দ্বৈত বি ৩-৬)

এই অনম্ভ ব্লাণ্ড স্টির পূর্ব্বে কেবল একমাত্র ব্রহ্মই বিগ্রমান ছিলেন, তৎকালে আরু কিছুই বিগ্রমান ছিল না। সেই অদিতীয় ব্রহ্মের মনে সঙ্কর হইল, আমি জগৎ স্টে করিব। তাহার এই সঙ্করমাত্রেই চরাচর জগৎ-স্টি হইল। তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে জানা যায় যে, ব্রহ্মের সঙ্কর মাত্রই আকাশ, বায়ু, অলি, জল, পৃথিবী এবং ওষধি সকল যথাক্রমে উৎপর হয়। ব্রজ্ম—আমি বছ হইয়া জগৎ পরিব্যাপ্ত হইব—এইরূপ সঙ্কর করিলেন, এই সঙ্কররূপ তপোবলে তিনি অনস্ত ব্রহ্মাণ্ড স্টি করিয়াচেন।

ছান্দোগ্য উপনিষদেও উক্ত হইরাছে বে, এই অপরিসীম ব্রহ্মাণ্ড স্পষ্টির পূর্বে আর কিছুই ছিল না, কেবল একমাত্র সংস্করণ ব্রহ্মাই বিদ্যমান ছিলেন। তিনি সংকল্প করিলেন যে, নানাকারে জগৎ উৎপন্ন হউক, তৎক্ষণাৎ ব্রহ্মের সেই সংকল্প বলে এই জগৎ উৎপন্ন হইল।

এই দকল শ্রুতি প্রমাণের দ্বারা ব্রন্ধই একমাত্র জগৎকারণ। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি স্থিতি ও লয় হইতেছে। অথওচেতন, অরূপ, অম্পর্শ, অশব্দ ও অন্বয় ব্রন্ধের পার্শ্বরে শক্তি অজ্ঞান। তাহার প্রায়র্ভাবে অস্তঃকরণাদির উৎপত্তি, অনন্তর তিনি অস্তঃকরণাদি পরিচ্ছিন্ন জীব, আবার তাহারই তিরোভাবে অপরিচ্ছিন্ন ও নিরঞ্জন। ঐ অজ্ঞান ঐশাশক্তি, জগদ্যোনি, অজ্ঞানশক্তি, মান্না, সৃষ্টিশক্তি, মূলপ্রকৃতি প্রভৃতি নামে পরিভাসিত হইরাছে। কি অস্তঃপ্রপঞ্চ, কি বাহু প্রপঞ্চ সমস্তই অজ্ঞানের বিলাস, সেই জন্মই তাহা ভ্রান্তির বিজ্ঞাণ বলিয়া অভিহিত।

"অন্তি তাতি প্রিয়ং রূপং নাম চেত্যর্থপঞ্চকম্। আগত্রয়ং ব্রহ্মরূপং জগদ্রুপং ততো দ্বন্ম॥"

(বেদান্তদর্শন, শান্ধর ভাষ্য)

শক্তিরপী ব্লাপ্রিত অজ্ঞান ব্রদ্ধে বা ব্র্যাকে জগৎ দেখাই-রাছে। এই জন্ম জগং ও ব্রদ্ধ এখন বিমিশ্র বা একাবভাদে ভাসিত। সেই কারণে এখন প্রত্যেক দৃশুই পঞ্চরপী। (১) 'অস্তি' আছে, (২) 'ভাতি' প্রকাশ পাইতেছে, (৩) 'প্রির' ভাল, উত্তম এইভাব, (৪) 'রূপ' ইহা এই প্রকার, (৫) 'নাম' ইহা অমুক বস্তু। এই পঞ্চরপের প্রথমোক্ত ভিন্ন রূপ ব্রদ্ধ, অবশিষ্ঠ গুইরূপ জগং অর্থাৎ অজ্ঞানবিকার। অজ্ঞানবিকার বা জগং পরমার্থতঃ সত্য নহে, দেই জন্তই বলা হইয়াছে, জগং মিথ্যা, একমাত্র ব্রন্ধই সত্য । শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসনাদি দারা অজ্ঞান তিরোহিত হয়।

স্বরূপ ও তটস্থ এই ছুইটী লক্ষণদ্ধারা শ্রুতি ব্রন্ধনিরপণ করিরাছেন। ব্রশা—জগৎকারণ, ইহা তটস্থ—লক্ষণ, ব্রন্ধ সচিদানন্দ, অথও, একরস ও অন্বর, ইহা স্বরূপ লক্ষণ। ব্রন্ধ জগংকারণ হইলেও সাংথ্যের প্রকৃতি ও বৈশেষিকের পরমাণুর ভাগর পরিণামী ও আরম্ভক নহেন। তিনি নিজেই নিজ মায়ায় আকাশাদিরপে বিবর্ত্তিত হইয়াছেন। স্কুতরাং অভিন্ন নিমিত্তোপাদান বিবর্তি কারণ। অভিন্ন নিমিত্তোপপদের দৃষ্টান্ত লূতা (মাকড্সা), লূতা স্বজ্যমান স্ব্রের প্রতি স্বট্চতভ্ত প্রাধান্তে নিমিত্তকারণ, এবং স্বশরীরপ্রাধান্তে উপাদান কারণ। লূতা যে স্ব্রু স্কৃষ্টি করে, তাহার উপাদান সে অভ কোথা হইতে আনে না, তাহা তাহার নিজ শরীরেই আছে।

জগৎ ব্রন্ধের বিকার নহে, বিবর্ত্ত। সত্য সতাই একপ্রকার বস্তু অন্তপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং মিথাা,
অন্তথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। হ্রন্ধ দিধ হয়, তাহা বিকার,
রজ্জু সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগং ব্রন্ধের
বিকার নহে; কিন্তু বিবর্ত্ত। স্কুতরাং এই দৃশ্য-জগং ইন্ধুজাল
সদৃশ তাত্ত্বিকস্ত্তাশৃশ্য অর্থাৎ মিথাা।

বৃদ্ধ বিনা ব্যাপারে স্বেচ্ছাদারা জগৎ স্থান্ট করেন।
তাঁহার তাদৃশী ইচ্ছাশক্তিই মারা নামে অভিহিত। গুণবতী
মারা এক হইলেও গুণের প্রভেদে বিভিন্ন, সেই প্রভেদেই
জীব ও ব্রন্ধে এইরূপ বিভাগ প্রচলিত। উৎকৃষ্ট সন্থ প্রাবল্যে
মারা এবং মলিন সন্থাবল্যে অবিভা। মারার উপহিত
ব্রদ্ধ ও অবিভার উপহিত জীব। জীব কেবল উপহিত
নহে, অবিদ্যার বগুও বটে। মারা এক এই নিমিত্ত
ব্রদ্ধও এক। মালিভের অল্লাধিক্য অনুসারে অবিদ্যা
নানা, তদনুসারে জীবও নানা—স্কর, অস্কর, পশু, পশী
মানুষ প্রভৃতি। মারার জ্ঞানশক্তির চরমোংকর্ষ, সেইজভ্
তহুপহিত ব্রন্ধও স্বর্জন্ধ ও স্বর্ধনিরস্তা। জীব জ্ঞান
শক্তির অল্লভাবশতঃ সেইরূপ নহে। যেমন একই আকাশ
ঘটরূপ উপাধিতে জীব এবং তদপগতে ব্রদ্ধ।

শাস্ত্র, যুক্তি ও অন্তব এই তিম প্রকার অনুসন্ধানে পাওয়া বায় যে,অন্তিত্ব ও প্রকাশ যাহার অধান,তাহা তাহাতেই কল্পিত। বৈমন তর্ম বুৰুদ প্রভৃতি জলের অধীন বলিয়া জলে কল্পিত অধাং দৈ সকলের সভা জলসভার অতিরিক্ত নহে। তেমনি এই দুখ্যক্ষাতের অন্তিত্ব ও প্রকাশ সাঁচিদান ব্রহ্মসভার অধীন। এতদুটে স্থির করা যায় যে, সমস্তই সচিদানন ব্রহ্ম, চৈতন্তে, করিত জীব এই ব্রহ্মকরিত ভাব সাক্ষাৎকার করিতে অসমর্থ, খেরূপ দর্পণের কালিমা দর্পণের স্বচ্ছর স্বভাব প্রচ্ছর করে, তক্রপ স্বীয় অনির্বাচ্য, জনাদি অজ্ঞানও স্বস্থরপ প্রচ্ছর করিবাছে, তাহাতেই অজ্ঞ জীব হৈতপ্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব জ্ঞাত নহে। প্রবাদি দারা অজ্ঞানমালিল পরিমার্জিত হইলে তথন তাহারা বুঝিতে পারে, আমি পূর্ণ, অনবচ্ছির ও লত্য। শ্র্মার সমস্ত আমারে ও আমার কল্পিত। আমিই ব্রহ্ম।

স্টির পূর্বে এ সকল সং অর্থাৎ বন্ধ ছিল, আর কিছুই ছিল না, এ সকলই বন্ধ। অন্ধ বন্ধই আদিভন্ত, এই সকল শ্রুতি স্থাক্তরূপে অন্ধ বন্ধতি উপদেশ করিয়া অনন্তর তৎপ্রতিপাদনার্থ তত্ত্বসিদি প্রভৃতি মহাবাক্য উপদেশ করায় স্পষ্টই বুঝা যাইতেছে যে, 'জং ব্রহ্ম' কৃমিই বন্ধ।

বৈদান্তিক আচার্য্যেরা সাধারণতঃ অদৈতবাদী হইলেও তাঁহাদের মধ্যেও প্রকারান্তরে দৈতবাদের নিতান্ত অসদ্ভাব নাই, বৈশ্বব আচার্য্যেরা প্রায় নকলেই বিশিষ্টাদৈতবাদী। ত্রকা সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিযুক্ত এবং নিথিল কল্যাণগুণের আশ্রয়। জীবাত্মা সকল রক্ষের অংশ, পরস্পার ভিন্ন এবং ত্রক্ষের দাস। জগং ত্রক্ষের শক্তি-বিকাশ বা পরিণাম; স্বতরাং সত্য। সর্বজ্ঞবাদি গুণবিশিষ্ট ত্রক্ষ, সত্যত্মাদি গুণবিশিষ্ট জগং এবং অল্পজ্ঞ ও ধর্মাধর্মাদি গুণবিশিষ্ট জীবাত্মা অভিন্ন অর্থাৎ জীবাত্মাও জগংবক্ষ হইতে ভিন্ন হইয়াও ভিন্ন নহে। জীব ও ব্রক্ষের স্বরূপ অভিন্ন নহে, কিন্তু আদিত্যের প্রভার স্থান্ত রক্ষ হইতে তান নহে, বন্দ কিন্তু জীব হইতে অধিক। যেমন প্রভা হইতে আদিত্য প্রধিক। বন্ধ সর্বশক্তিমান্ ও সমস্ত কল্যাণগুণের আকর, ধর্মাধর্মাদিশ্র জীব তাহার বিপরীত।

বন্ধ ভেদাভেদ, বৈতাবৈত এবং অনেকান্তবাদ বিশিপ্তা-বৈতবাদের নামান্তর মাত্র। বন্ধ একও বটে, অনেকও বটেন। বৃহ্ণ যেমন অনেক শাখা-যুক্ত, বন্ধও সেইরূপ অনেক শক্তিযুক্ত নানা, অবৈতবাদীদিগের মতে এই মত ভ্রমাত্মক। কারণ বস্তবয় এককালে পরস্পার ভিন্ন ও অভিন্ন হইতে পারে না। কেন না, ভেদ ও অভেদ পরস্পার বিরোধী। অভেদ কিনা ভেদের অভাব। ভেদ ও ভেদের অভাব এককালে এক বস্ততে থাকা অসন্তব। কার্য্য ও কারণ যদি অভিন্ন হয়, তাহা হইলে জগং ব্রহ্মের অভিন্ন হইতে পারে। কিন্তু কার্য্য ও কারণ অভিন্ন হইলে বেমন মৃত্তিকান্ধপে ঘটশারাবাদির এবং স্ক্রবর্দ্যকে কুণ্ডলমুক্টাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ ঘটশারাবাদি ও ক্রেক্সমুক্টাদির একত্ব বলা হয়, সেইরূপ অর্থাৎ ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদিরপে যেমন নানাম্ব বলা হয়, দেইরূপ ঐ রূপেই একত্বও বলা হয় কেন ? কারণ মৃত্তিকা ও ঘটশরাবাদি এবং স্বর্ণ ও কুণ্ডলমুকুটাদি অভিয় হইলে মৃত্তিকা স্বর্ণাদির ধর্ম একত্ব ঘটশরাবাদি ও কুণ্ডল মুকুটাদির ধর্ম নানাত্ব মৃৎস্ক্বর্ণাদিতে অবশুই আছে, ইহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই। কেননা, কার্য্য ও কারণ যথন এক বস্তু, তথন একত্ব ও নানাত্ব ধর্ম্মও অবশুই কার্য্য ও কারণগত হইবে। এ বিষয়ে অধিক বলা বাহল্য।

কোন কোন আচার্য্য এই দোষ পরিহারের জন্ম অন্যরূপ দিকান্ত করিয়াছেন। তাঁহার। বলেন, ভেদ ও অভেদ অবস্থা-ভেদে অবস্থিত। অর্থাৎ অবস্থাভেদে একত্ব ও নানাত্র উভরই সত্য। সংসারাবস্থায় নানাত্ব, এবং মোক্ষাবস্থায় একত্ব। অর্থাৎ সংসারাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম ভিন্ন এবং লৌকিক ও শাস্ত্রীয় ব্যবহার সত্য। মোক্ষাবস্থায় জীব ও ব্রহ্ম অভিন এবং তথন লৌকিক ও শাস্ত্রীয় সমস্ত ব্যবহার নিবৃত্ত হয়। এ দিরান্তও সঙ্গত নহে। কারণ 'তত্তমদি' 'অহং ব্রহ্মাস্মি' ইত্যাদি শ্রুতিবোধিত জীবের ব্রহ্মতাব অবস্থাবিশেষ-নিয়মিত নহে। কেন না ব্ৰহ্মাত্মভাববোধক শ্ৰুতিতে অবস্থাবিশেষের উল্লেখ নাই। জীবের অসংসারিব্রন্ধাতেদ সনাতন অর্থাৎ मर्त्रान विश्वमान, हेशहे क्षि चात्रा अवगठ रुउत्रा यात्र। শ্রুতিতে উহা দিন্ধের স্থায় নির্দিষ্ট হইয়াছে। শ্রুতিবাকোর অবস্থাবিশেষ অভিপ্রায় কল্পনা করা নিপ্রমাণ। 'তত্তমসি' এই শ্রুতিবোধিত জাবের ব্রহ্মভাব কোনরূপ প্রয়ন্ত্র বা চেষ্টা-সাধ্যরূপে নির্দিষ্ট হয় নাই। 'অসি' এই পদ দারা স্বতঃসিদ্ধ অর্থের প্রজ্ঞাপন করা হইয়াছে মাত্র।

জতএব থাঁহারা বলেন যে, জীবের ব্রহ্মভাব জ্ঞান ও কর্ম্ম সমুচ্চয়সাধ্য, তাহাদের সিদ্ধান্তও সঙ্গত হইতেছে না। আর বিবেচ্য এই যে, একত্ব ও নানাত্ব নিবর্ত্তিত হইতে পারে না। কারণ, যথার্থজ্ঞান অযথার্থ জ্ঞানের এবং তৎকার্য্যের নিবর্ত্তক হইতে পারে, যথার্থ বা সত্য বস্তুর নিবর্ত্তক হইতে পারে না। রজ্জুজান পরিকল্লিত সর্পের নিবর্ত্তক হয়, স্বর্বজ্ঞান কুণ্ডলাদির নিবর্ত্তক হয় না। একত্ব জ্ঞান দ্বারা নানাত্ব নিবর্ত্তিত না হইলে মোক্ষাবস্থাতেও বন্ধনাবস্থার তায় নানাত্ব থাকিবে। স্ক্তরাং মুক্তিই হইতে পারে না।

শৈবাচার্য্যেরা বিশিষ্টশিবাবৈতবাদী। তাঁহাদের মতে

চিৎ ও অচিৎ অর্থাৎ জীব ও জড়রূপ প্রপঞ্চবিশিষ্ট আত্মা শিব

অবিতীয়, তিনিই ব্রহ্ম। এই শিবরূপ ব্রহ্মই কারণ ও

কার্য্য। ইহার নাম বিশিষ্ট শিবাবৈত। চিদ্চিৎ সমস্ত প্রপঞ্চই

শিব নামক ব্রহ্মের শ্রীর। তিনি জীবের ভারে শ্রীরী रहेरल ७ जीरवत লায় জঃখভোকা নহেন। ভোগের প্রতি শরীরসম্বন্ধ কারণ নহে অর্থাৎ শরীরী হইলেও নিজের অজ্ঞান অমুবর্তনজনিত অনিষ্ট ভোগ করেন না। জীব ঈশরপরবশ। ঈশবের আজ্ঞার অন্নবর্ত্তন না করিলে তাহাদিগকে অনিষ্ট ভোগ করিতে হয়। ঈশ্বর স্বাধীন, এই জন্ম তাহার অনিষ্ট ভোগ নাই। শরীর ও শরীরীর ন্যায়-গুণ ও গুণীর স্থায়--বিশিষ্টাদৈতবাদ শৈবাচার্যাদিগের অমু-মত। মৃত্তিকা ও ঘটের স্থায় কার্য্য কারণরূপে এবং গুণ ও গুণীর স্থায় বিশেষণবিশেষ্যরূপে বিনা-ভাবরাহিত্যই প্রপঞ্চ ও ব্রক্ষের অন্যাত। যেমন উপাদানকারণ ব্যতিরেকে কার্য্যের ভাব অর্থাৎ সতা থাকে না, মৃত্তিকা ব্যতিরেকে घं धारक ना. ज्वर्ग वाजित्तरक कुछन थारक ना. छनी ব্যতিরেকে গুণ থাকে না, সেইরূপ ব্রহ্ম ব্যতিরেকে প্রপঞ্ শক্তি থাকে না। উষ্ণতা ব্যতিরেকে যেমন বহ্নিকে জানিবার উপায় নাই, সেইরূপ শক্তি ব্যতিরেকে ভ্রন্ধকে জানা ষাইতে পারে না। যাহা ভিন্ন যাহাকে জানা যায় না. দে তদ্বিশিষ্ট। গুণ ভিন্ন গুণীকে জানা যায় না, স্কুতরাং গুণী গুণবিশিষ্ট। প্রপঞ্চশক্তি ভিন্ন ব্রহ্মকে জানা যায় না, এই জন্য ব্রহ্ম প্রপঞ্চশক্তিবিশিষ্ট। ইহাই তাঁহার স্বভাব। দেবতা এবং যোগিগণ যেমন কারণান্তরনিরপেক্ষ হইয়াও অচিন্তাশক্তিপ্রভাবে নানারপ সৃষ্টি করিতে পারেন, ব্রহ্মও সেইরূপ অচিন্ত্যশক্তিপ্রভাবে নানারূপে পরিণত হইয়া থাকেন। নানারূপে পরিণত হইলেও তাঁহার একত্ব বিলুপ্ত বা বিকারিত্ব হয় না।

অচিস্তা, অনস্ত ও বিচিত্র শক্তি ব্রহ্মে অবস্থিত। ব্রহ্মের কিছুই অসাধ্য এবং অসম্ভব হর না; অতএব ইহা সম্ভব, ইহা অসম্ভব, এরপ বিচার ব্রহ্মে হইতেই পারে না। লৌকিক প্রমাণ হারা যে সকল বস্তু অবগত হওয়া যায়, ব্রহ্ম তৎসমস্ত হইতে বিজ্ঞাতীয়। তিনি কেবল মাত্র শাস্ত্রগম্য। শাস্ত্রে তিনি যেরপ উপদিপ্ত হইয়াছেন, তিনি সেইরূপ। এবিষয়ে সন্দেহ হইতে পারে না। লৌকিক দৃষ্টাস্ত অনুসারে তিম্বিরের বিরোধ আশহ্য করা উচিত নহে। কেন না তিনি লোকাতীত বা অলৌকিক।

ব্রন্ধের মারাশক্তি অচিস্তা, অনস্ত ও বিচিত্র শক্তিযুক্ত। তাদৃশ শক্তিযুক্ত মারাশক্তিবিশিষ্ঠ পরমেশ্বর নিজ শক্তির অংশ দারা প্রপঞ্চাকারে পরিণত এবং স্বতঃ বা স্বয়ং প্রপঞ্চাতীত।

ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণত হন, এ বিষয়ে জিজ্ঞাভ হইতে পারে যে, কুংম অর্থাৎ সমস্ত ব্রহ্ম প্রপঞ্চাকারে পরিণ্ত হন, ি কি ব্রন্ধের একদেশ বা একাংশ প্রপঞ্চাকারে পরিণত হয়। हेशात छेखरत यमि वना यात्र त्य. कृश्य जमा अगमाकारत अर्थाए कार्याकारत পतिगठ इन, তবে मुलाएक हरेशा शए এवः ্বক্ষের দ্রষ্টব্যন্থ উপদেশ এবং তাহার উপায়রূপে শ্রবণমননাদি ও শমদমাদির উপদেশ অনর্থক হয় । কেন না কুৎমপরিণাম ্পক্ষে কার্য্যাতিরিক্ত ব্রহ্ম নাই। কার্য্য অযত্নদৃষ্ট, তাহার দর্শনের উপদেশ অনাবশ্রক। তজ্জ্ঞ শ্রবণমননাদি বা .শমদমাদিও অনাবগ্রক। ব্রহ্ম যদি মুদাদির গ্রায় সাবয়ব ু হইতেন, তবে তাঁহার একদেশ কার্য্যাকারে পরিণত বা ্র একদেশ যথাবদবস্থিত এরূপ কল্পনা করা যাইতে পারিত ও দ্রষ্টব্যত্বাদির উপদেশও সার্থক হইত। কেন না, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ অ্যক্রদৃষ্ট হইলেও অপরিণত ব্রহ্মাংশ অ্যকু-দৃষ্ট নহে। ব্রন্ধের কিন্তু অবয়ব স্বীকার করা যায় না, কারণ ব্রহ্ম নিরবয়ব ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। এন্দের অবয়ব স্বীকার করিলে ঐ শ্রতির বিরোধ উপস্থিত হয়। এতছত্তরে শৈবাচার্য্যের। বলিয়া থাকেন যে, ব্ৰহ্ম শাক্তৈকসমধিগম্য, প্ৰমাণান্তরগম্য নহে। শান্তে ত্রন্মের কার্য্যাকার-পরিণাম, নিরবয়বত্ব এবং কাৰ্য্যব্যতিরেকে ব্রহ্মের অৰম্ভান এ সমস্তই শ্রুত হইয়াছে। স্কুতরাং উক্ত আপত্তি উঠিতেই পারে না।

ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য এই সকল মতের প্রতি দোষ দিয়া বলেন যে, ব্রন্ধের পরিণামবাদ কোন মতেই সঙ্গত হইতে পারে না। কারণ কার্য্যাকারে পরিণাম এবং অপরিণত ব্রন্ধের অবস্থান এই হুইটী পরম্পরবিরুদ্ধ। এক সময়ে এক বস্তুর পরিণাম ও অপরিণাম হুইতে পারে না। তদ্ধপ সাবয়বত্ব ও নির্বয়বহ্ পরম্পরবিরুদ্ধ। এক বস্তু এক সময়ে সাবয়ব ও নির্বয়ব হুইবে ইহা একান্ত অসম্ভব। শুতিও অসম্ভব এবং বিরুদ্ধ অর্থ প্রতি-পাদন করিতে পারে না। যোগ্যতা শান্দ বোধের অক্সতম কারণ। স্পতরাং শন্দ, অযোগ্য অর্থ প্রতিপাদন করিতে অক্ষম।

"গ্রাবাণঃ প্লবন্তে বনস্পত্যঃ দ্র্রমাসত" অর্থাৎ প্রস্তর জলে ভাসিতেছে, বৃক্ষ সকল যজ্ঞ করিয়া ছিল, ইত্যাদি অসন্তাবিত অর্থের বোধক অর্থবাদবাক্যের যেমন যথাক্রত অর্থে তাৎপর্য্য নাই, অর্থান্তরে তাৎপর্য্য, সেইরূপ পরিণামবোধক বাক্যেরও অর্থবিশেষে তাৎপর্য্য বলিতে হইবে। ব্রহ্ম একাংশে পরিণত এবং অংশান্তরে অপরিণত, এ কল্পনাও যুক্তিসিদ্ধ নহে। ইহাতে জিজ্ঞান্ত হইতে পারে যে, কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কি অভিন্ন থদি ভিন্ন হয়, তবে ব্রহ্মের কার্য্যাকারে পরিণতি হইল না। কেন না কার্য্যাকারে পরিণত ব্রহ্মাংশ ব্রহ্ম নহে, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন। অত্যের পরিণামে অত্যের পরিণাম বলা যাইতে পারে

না। মৃত্তিকার পরিণামে স্কবর্ণের পরিণাম হয় না। পক্ষা-স্তরে কার্য্যাকারে পরিণত ত্রন্ধাংশ যদি ত্রন্ধ হইতে ভিন্ন না হয়, অর্থাৎ অভিন্ন হয়, তবে মূলোচ্ছেদের আপত্তি উপস্থিত হয়। পরিণত অংশ ব্রহ্মের অভিন্ন হইলে পরিণত অংশ এবং ব্রন্ধ এক বস্তু হইতেছে। স্নতরাং সম্পূর্ণ ব্রন্ধের পরিণাম অস্বীকার করিতে পারা যায় না। যদি বলা হয় যে, পরিণত বন্ধাংশ বন্ধের ভিন্নাভিন্ন, অর্থাৎ বন্ধ হইতে ভিন্নও বটে, অভিন্নও বটে। পরিণত ব্রহ্মাংশ কারণরূপে ব্রহ্মের অভিন্ন, এবং কার্য্যরূপে বন্ধ হইতে ভিন্ন। দৃষ্টাস্তস্থলে বলিতে পার। যায় যে, কুণ্ডলমুকুটাদি স্থবর্ণরূপে অভিন্ন এবং কুণ্ডলমুকুটাদি রূপে ভিন্ন। ভেদ ও অভেদ পরম্পর বিরুদ্ধ পদার্থ, উহা এক সময়ে এক বস্তুতে থাকিতে পারে না, কার্য্যাকারে পরিণত অংশ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইবে, না হয় অভিন্ন হইবে। ভিন্নও হইবে অভিন্নও হইবে, ইহা হইতে পারে না। আরও বিবেচ্য এই যে, ব্রহ্ম সভাবতঃ অমৃত, তিনি পরিণাম ক্রমে মর্ত্তাতা প্রাপ্ত হইবেন, ইহা হইতে পারে না। পক্ষান্তরে মর্ত্ত্য জীব, অমৃতত্রন্ধ হইবে, ইহাও হইতে পারে না। অমৃত মৰ্ত্তা হয় না, মৰ্ত্তাও অমৃত হয় না। কোন মতেই স্বভাবের অগ্রথা হয় না। যাঁহারা বলেন যে, শাস্ত্রামুসারে কর্ম ও জান এই উভয়ের অমুষ্ঠান দ্বারা মর্ত্ত্য জীবের অমৃতত্ব হইবে, তাহাদের মতও অসম্বত। কেন না স্বভা-বতঃ অমৃত ব্রন্ধেরও যদি মর্ত্তাতা হয়, তবে মর্ত্তা জীবের কর্মজ্ঞানসমূচ্যয়দাধ্য অমৃতভাব অর্থাৎ মোক্ষাবস্থা স্থায়ী হইবে, ইহা ত্রাশা মাত্র। ভগবান শঙ্করাচার্য্য এই সকল দেখিয়া ব্রহ্মবিবর্ত্তবাদপক্ষই স্থির করিয়াছেন। তাঁহার মতে ব্রহ্ম শুদ্ধ বা নির্কিশেষ। প্রপঞ্চ সত্য নহে, রজ্জ সর্পাদির ত্যায় মিথ্যা: স্কুতরাং ত্রন্ধে কোন বিশেষ বা ধর্ম নাই, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অদ্বিতীয়। প্রপঞ্চ যথন মিথ্যা, ব্রহ্মের অতি-ব্লিক্ত বস্তু যথন সত্য নহে, তথন ব্ৰহ্ম অদিতীয়, ইহা অনায়াস্-বোধ্য। জীব এক ভিন্ন নহে, ইহা একটা সামান্ত শ্লোকে অভিহিত হইয়াছে।

"শোকার্দ্ধেন প্রবক্ষ্যামি যহুক্তং গ্রন্থকোটিভিঃ। ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবো ব্রহৈন্দ্ধৰ কেবলম্॥"

কোটি কোটি এন্থে যাহা উক্ত হইয়াছে, আমি শ্লোকাৰ্দ্ধ
দারা তাহা বলিব। তাহা এই, ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, জীবই
ব্রহ্ম। শঙ্করাচার্য্যের ইহাই অভিমত। সমন্ত অবৈতবাদীরাই
একবাক্যে শ্রুতিকেই অবৈতবাদের মূল প্রমাণ করিয়াছেন।
শ্রুতির তাংপর্য্য পর্য্যালোচনা দারা যাহা স্থির হইবে, তাহা
অবনতমন্তকে শ্রীকার করিতে সকলেই বাধ্য।

্ষেতকেতৃর ব্রন্ধোপদেশের স্থলে ছান্দোগ্য উপনিষদের একটা আখ্যায়িকার সংক্ষিপ্ত তাৎপর্য্য এই স্থলে প্রদর্শিত इरेल। आकृषि स्थिठ्दकूनामक निज्ञश्रुव्दक् कृष्टिलन (य. হে শ্বেতকেতো,গুরুকুলে যাইয়া ব্রহ্মচর্য্য আচরণ কর। যে হেতু আমাদের কুলজাত কোন ব্যক্তি অধ্যয়ন না করিয়া ব্রহ্মবন্ধ হয় না। দ্বাদশবর্ষীয় বালক খেতকেতু পিতার উপদেশান্তুসারে গুরুকুলে যাইয়া অধ্যয়ন সমাপন করিয়া চতুর্বিংশতিবর্ষ সময়ে পিতৃগ্হে সমাগত হইলেন এবং তিনি নিজে আপ-ৰাকে অসামান্ত বিদ্বান বিবেচনা করিতে লাগিলেন। স্থতরাং কাহারও সহিত বাক্যালাপ পর্যান্ত করিতেন না। পুত্রের এইরূপ অবস্থা ও অভিমানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া আরুণি বলিলেন, হে খেতকেতো! তুমি অনুচানমানী অর্থাৎ নিজেকে অতিশয় বিলান্ বিবেচনা করিন্তেছ এবং কাহারও সহিত বাক্যালাপ করিতেছ না। ভাল, বল দেখি, তুমি গুরুর নিকট এমন কোন প্রশ্ন করিয়াছিলে, যাহার উত্তর যথাবং অবগত হইলে অশ্রুত বিষয় শ্রুত, অমত বিষয় মত এবং অবিজ্ঞাত বিষয় বিজ্ঞাত হওয়া হায়। শ্বেতকেতু ইহা অসম্ভব বিবেচনা করিয়া কহিলেন, হে ভগবন ৷ ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? আৰুণি বলিলেন, হে প্ৰিয়দৰ্শন! যেমন একটা মুৎপিণ্ড বিজ্ঞাত हरेल ममख मुधाम व्यर्श मृत्रिकात विद्धां हम, এक ही लोह-মণি বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত লোহবিকার জ্ঞাত হয়, একটা নখ-নিক্সন (নকণ) বিজ্ঞাত হইলে সমস্ত কাফাগ্রিস অর্থাৎ কুঞ্লোহের বিকার বিজ্ঞাত হয়—কেন না মৃত্তিকা, লোহ ও ক্লফার্য ইহাই সত্য, বিকার কেবল বাক্য দারাই আর্দ্ধ হয়, অর্থাৎ মুক্তিকাদির সংস্থান বিশেষ অনুসারে ঘটপটাদি নাম হয়। বাস্তবিক কিন্তু মৃত্তিকাদির অতিরিক্ত বিকার নাই—সেইক্রপে এক বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান সম্ভবপর হইতে পারে। উপাদান মাত্রই সত্য, বিকার মিথা। স্থতরাং জগতের উপাদান জানিতে পারিলে সমস্তই জানিতে পারা यात । ইহাতে শেতকেতু বলিলেন, গুরু নিশ্চরই ইহা অব-গত নহেন, অবগত থাকিলে অবগ্রই আমাকে বলিতেন। হে ভগবন ! আপনিই আমাকে উপদেশ করুন। শ্বেতকেতুর এইরূপ প্রার্থনামুদারে আরুণি তাহাকে জগৎকারণের উপদেশ দেন। এস্থলে এক বিজ্ঞানে সর্ব্ধবিজ্ঞান প্রতিজ্ঞা করিয়া তাহার উপপাদনের জন্ম জগৎকারণের উপদেশ প্রদত্ত হয়। বিকার वस्त्राचा मजा हरेल कथनरे এक विकास मर्सविकान हरेल পারে না। উপাদান বিজ্ঞাত হইলেও উপাদের অর্থাৎ তাহার বিকার অবিজ্ঞাত থাকিতে পারে। অতএব প্রতিপন্ন इरेट्ड ध, छेनामान जिन्न विकादित वाखिविक अखिष नारे।

দৃষ্টাস্ত-স্থল—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যং,লোহমিত্যেব সত্যং, রুঞ্চায়-সমিত্যেব সত্যং" (শ্রুতি) অর্থাং মৃত্তিকাই সত্য, লোহই সত্য, রুঞ্চলোহই সত্য, এইরূপে উপাদানের সত্যতা অব্ধারণ করাতে বিকারের অসত্যতা স্পষ্ট প্রতীত হইতেছে। যাহা অসত্য—তাহা মিথ্যা, ইহা বলাই বাছল্য; উপদেশ দিবার সময়ে আরুণি পুনঃ পুনঃ বলিয়াছেন।

"এতদাখ্যমিদং সর্কং তং সত্যং স আত্মা তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো !"

সদেব সেন্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদিতীয়ম্"
সেই সং বস্তুই একমাত্র সত্যা, তিনিই ব্রহ্ম এবং তিনিই তুমি।
তুমিই সমস্তা, একমাত্র এবং অদিতীয়। এই শ্রুতির তাংপর্য্যের বিষয় পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি।

জীবাত্মা ও পর্মাত্মা বা ব্রন্দের ঐক্যই বেদান্তশান্তে প্রতিপাদিত হইয়াছে। সাধারণতঃ জীবাত্মা ব্রন্ধভিন্নরূপে প্রতীয়মান হইলেও বেদাস্তশাস্ত্র বুঝাইয়া দেয় যে, জীবাজ্ঞা বাস্তবিক বন্ধভিন্ন নহে, বন্ধস্বরূপ। বেদাস্তাদি দর্শনশাস্তের প্রয়োজন মুক্তি। মুক্তি কি না অজ্ঞান বা অবিভার নিবৃত্তি এবং স্বস্থরূপ আনন্দপ্রাপ্তি। এই মুক্তি জীবব্রন্মের ঐক্য-সাক্ষাৎকার-সাধ্য। অর্থাৎ জীব ও ব্রন্ধের ঐক্য সাক্ষাৎকার হইলেই মক্তি হয়। আপত্তি হইতে পারে যে, সংসার দশাতেও স্বস্ত্ররপ আনন্দের অন্তথাভাব নাই। কেন না বস্তুস্তরূপের অন্তথাভাব অসম্ভব। স্থৃতরাং স্বস্থ্যপ আনন্দ নিত্যপ্রাপ্ত বলিয়া তাহার প্রাপ্তি হইতে পারে না। অপ্রাপ্ত বস্তুর প্রাপ্তি হইতে পারে, যাহা নিত্যপ্রাপ্ত, তাহার আর প্রাপ্তি হইবে কি ? স্বস্তরপ আনন্দের প্রাপ্তি হইতে না পারিলে জীব ব্রন্সের ঐক্য সাক্ষাৎকার ও তাহার সাধনও হইতে পারে না। এতহত্তরে বক্তব্য এই যে. নিত্যপ্রাপ্ত বস্তুও মিথ্যাজ্ঞান বা ভ্রমবশতঃ অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। ঐ ভ্রম অপনীত হইলে তাহা প্রাপ্ত রূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। কণ্ঠগত স্বর্ণহার নিত্যপ্রাপ্ত হইলেও বিশারণ হেতু অপ্রাপ্ত এবং তদপগতে উহাই আবার প্রাপ্ত বলিয়া প্রতীত হয়। সেইরূপ আনন্দ ব্রন্মের স্বরূপ হইলেও সংসারদশায় অবিদ্যাদোষে তাহা সম্যক্ প্রতিভাত হয় না. স্কুতরাং অপ্রাপ্ত বলিয়া বোধ হয়। বিভা দারা অবিভা নিবৃত্তি হইলে তাহাই সমাক্রপে প্রতিভাত হয়, বলিয়া তথন উহা প্রাপ্ত হইলরূপে বিবেচিত হয়।

সংসারাবস্থায় অবিদ্যাদোষে ব্রহ্মের আনন্দর্রপত্ব বিশেষ-রূপে প্রতীয়মান হয় না বটে, কিন্তু সামান্তরূপে প্রতীয়মান হইয়া থাকে। যেমন কোন গৃহে কতকগুলি বালক বেদা-ধ্যয়ন করিলে গৃহান্তরস্থিত পিতা সামান্যরূপে জানিতে পারেন যে, তাহার পুত্রও বেদাধ্যয়ন করিতেছে। কিন্তু তাহার পুত্রের বেদাধ্যয়ন ধ্বনি বিশেষরূপে জানিতে পারেন না। দেইরূপে প্রক্রের আনন্দরূপত্ব সংসারদশায় সামান্তরূপে প্রতিভাত হয় না। বিশেষরূপে প্রতিভাত না হইলেও কোন অবস্থাতেই প্রমের আনন্দরূপত্বের অন্তথা হয় না। ব্রহ্ম চৈতন্তস্বরূপ, ব্রহ্মচৈতন্তপ্রভাবে জড় সমূই প্রকাশিত হয়। জড়সমূহ প্রথাশ নহে। এইজন্ত জড়বর্গ ব্রহ্ম নহে। ব্রহ্ম চেতন ও নিত্য। ব্রহ্মের শরীরাদির এবং তাঁহার সম্বরের উৎপত্তি ও বিনাশ থাকিলেও ব্রহ্মের উৎপত্তি ও বিনাশ নাই। স্ক্তরাং ব্রহ্ম নিত্য, যাহা নিত্য, তাহা অসত্য হইতে পারে না। এইজন্ত ব্রহ্ম সত্যক্ষরপ।

"বিজ্ঞানমানদং ব্ৰশ্ন, সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্ৰশ্ন" (শ্ৰুতি)

জীব ও ব্রহ্ম এক হইলেও অনাদি অবিভা বা অজ্ঞান বশতঃ জীবাত্মার সংসার বা বন্ধ হইয়া থাকে। অজ্ঞানের আবরণ ও বিক্ষেপ নামে ছইটী শক্তি আছে। অনেক সময়ে রজাতে সর্পত্রম হয়, রজার জ্ঞান থাকিলে সর্পত্রম হয় মা। রজ্ব অজ্ঞান সর্পভ্রমের কারণ। রজ্ব অজ্ঞান আবরণ-শক্তি দারা রজ্জুস্বরূপের আবরণ করে, পরে বিক্ষেপশক্তি দারা রজ্জতে দর্প উদ্বাবিত করে। বন্ধ এবং বন্ধবিষয়ক অজ্ঞানও আবরণশক্তি দারা ব্রহ্ম বা ব্রহ্মস্বরূপের আবরণ করিয়া বিক্ষেপ শক্তি দারা ত্রন্দে কর্তৃত্ব ভোক্তৃত্বাদি ধর্মের ও আকাশাদি প্রপঞ্চের উদ্ভাবন করে। আকাশে মেঘ হইলে আদিত্যমণ্ডল দৃষ্টিগোচর হয় না। তাহা কিন্তু সত্য নহে। কারণ অল্প-মেষ অনেক যোজনবিস্তৃত আদিত্যমণ্ডল আবৃত করিতে পারে না। মেষ দ্রষ্ঠার লোচনপর্থ আবৃত করে, তাহাতেই আদিতাম গুলের আবরণ ভ্রম হয়। সেইরূপ পরিচ্ছিন্ন অজ্ঞান অপরিচ্ছিন্ন অসংসারী ব্রহ্মকে বস্তুগত্যা আবৃত করিতে পারে মা। কিন্তু অবলোকয়িতা বা বোদ্ধার বুদ্ধি আবৃত করে। তাহাতেই একা আবৃত হইয়াছে, বলিয়া বোধ হয়। একোর স্বরূপ আবৃত ইইলে প্রকৃত ব্রহ্মবোধ হইতে পারে না। তখন অবলোকয়িতা বা বোদ্ধা দিশেহারা হইয়া অত্তক্ষে ত্রন্ধ এবং অব্রহ্মের ধর্মকে ব্রহ্মের ধর্ম বলিয়া বোধ করে। এই বোধের অপর নাম অধ্যাস। আমি মহুষ্য ইহা অব্রক্ষে ব্রদাধ্যাদের উদাহরণ। ইহার নামান্তর তাদাত্মাধ্যাস। আমি সুল, আমি রুশ ইত্যাদি ব্রহ্ম বা আত্মাতে দেহধর্মের অধ্যা-সের উদাহরণ। কেন না স্থলখাদি দেহধর্ম তাহা ব্রন্ধে অধ্যস্ত হইয়াছে। ইহা আমার ইত্যাদি মমকারের নাম সংস্গাধ্যাস। এই অধ্যাস পরম্পরা অনাদি। তন্মধ্যে পূর্ব্ব পূর্ব্ব অধ্যাস বা তজ্জনিত সংস্কার পর পর অধ্যাদের কারণ। ব্রহ্ম স্বভাবতঃই

অচ্ছেত্ত, অভেদ্য ও অদাহ। কেহ ব্রহ্মের ইষ্ট বা অনিষ্ট সংঘটন করিতে পারে না। কারণ প্রকৃতপক্ষে ত্রন্মের ইষ্ট বা অনিষ্ট কিছুই নাই। স্কুতরাং যিনি ব্রহ্মতব্রুজ্ঞ তাহার রাগ-দেষ হওয়া অসম্ভব। দেহ ও ইন্দ্রিয়াদির ইষ্ট্র এবং অনিষ্ট্র হইতে পারে, অধ্যাসবশতঃ দেহাদির ইষ্ট ও অনিষ্ঠ আফার ইষ্ট ও অনিষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। স্কুতরাং ঐ ইষ্ট ও অনিষ্ট বিষয়ে রাগ্রেষ বশতঃ প্রবৃত্তির আবির্ভাব এবং প্রবৃত্তি হইলে আচরিত কর্ম্মের ফল ভোগ করিতৈ হয়। কর্মফল ভোগ স্থুথ হঃথের উপলব্ধি ভিন্ন অন্ত কিছু নহে। শ্রীর ভিন্ন স্থুখ ত্বংথের উপলব্ধি হইতে পারে না। স্থতরাং স্থথত্বংথের উপ-লিরর জন্ম অর্থাৎ কর্মফল ভোগের জন্ম জন্মপরিগ্রহ করিতে হয়। মোহান্ধ মানব ভোগের জন্ম করে এবং কর্ম-করিবার জন্ম ভোগ করে যে জাতীয় দ্রবোর উপযোগে স্থানুভব হয়, সেই জাতীয় দ্রব্যের সম্পাদন প্রবৃত্তি স্বাভাবিক ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অধ্যাস এই অনর্থপরম্পরার নিদান। অধ্যাসও অবিদ্যার কার্য্য বলিয়া অবিদ্যা মধ্যে পরিগণিত। যথন বিদ্যা দারা অবিদ্যা নষ্ট হয়, তথন ব্রন্ধের স্বরূপ অবগত হওয়া যায়, ইহাতে তথন 'দোহহং ব্ৰহ্ম' এই জ্ঞান দৃঢ়ীভূত হয়।

এইক্ষণ বুঝা যাইতেছে যে, ব্রহ্ম বাস্তবিক অসঙ্গ, পদ্মপত্রে জলের আয় নির্লিপ্ত এবং স্থেত্ঃখ-পরিশ্রু হইলেও অবিতাবশতঃ ব্রহ্মের সংসার, পুণ্য পাপের লেপ এবং স্থ্য তঃখ ভোগ হয়। স্থারাং অবিতাই সমস্ত অনর্থের মূল। বিতাদারা সর্বানর্থমূল অবিতার বিনাশ সম্পাদন বুদ্দিমানের কর্ত্তর। কিন্তু জিজ্ঞান্ত হইতেছে যে, আলোকে অন্ধকারের তায় স্প্রকাশ ব্রহ্মে অবিতা কিরপে থাকিতে পারে ? দিতীয়তঃ ব্রহ্ম ইচ্ছাপূর্বাক নিজের অনর্থকর মিথ্যাজ্ঞান অবলম্বন করিবন ইহাও একান্ত অসন্তব। কোন বুদ্দিমান্ ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্বাক নিজের অনিষ্ঠকর বিষয় অবলম্বন করিতে পারে না। এতত্ত্তরে বক্তব্য এই যে, উভয়ই সন্তব্পর।

স্থাকাশক ত্রন্ধে অবিভা কিরুপে থাকিতে পারে, অবিভা কাহার ? এ বিষয়ে বৈদান্তিক আচার্য্যণ বিস্তর আলোচনা করিয়াছেন। সংক্ষেপে তাহার যৎকিঞ্চিৎ আভাস মাত্র প্রদর্শিত হইল।

স্বপ্রকাশে কুতোহবিদ্যা তাং বিনা কথমাবৃতি:।
ইত্যাদি তর্কজালানি স্বান্তভূতিপ্র সত্যসৌ ॥
স্বান্তভূতাববিশ্বাসে তর্কস্রাপ্যনবস্থিতে:।
কথং বা তার্কিকস্মগ্রস্তত্তনিশ্চরমাপ্লু রাৎ ॥
বৃদ্যারোহার তর্কশ্চেদপেন্দ্যেত তথা সতি।
স্বান্তভূতানুসারেণ তর্ক্যতাং মা কুতর্ক্যতাম্ ॥

ইহার তাংপর্য্য এই বে, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে কিরূপে অবিদ্যা থাকিবে ? অবিদ্যা না থাকিলেই বা কিরূপে ব্রহ্মের স্বরূপের व्यावत्र इहेरत। याबूज्य हेजामि जर्कजानरक शांत्र करत्र, অর্থাং নিরাক্বত করে, নিজের অনুভবেই এ সকল অকিঞ্চিৎ-করত্ব প্রতিপন্ন হর। কেন না. আমি অজ্ঞ, আমাকে আমি জানি না, এইরূপ অত্তব প্রত্যক্ষিদ্ধ। স্বানুভবের প্রতি বিশ্বাস না করিলে যিনি আপনাকে তার্কিক বলিয়া বিবেচনা করেন, তিনি কিরূপে তত্তনিশ্চয় করিবেন ? কারণ তর্ক ত অবস্থিত হয় না। দেখিতে পাওয়া যায় যে, একজন তার্কিক যে তর্কের উপত্যাস করেন, অপর তার্কিক তাহা তর্কাভাসরূপে প্রতিপন্ন করেন। তাহার তর্কও অন্ত তার্কিক কর্ত্বক তর্কা-ভাসে পরিণত হয়। স্কুতরাং কেবল তর্ক দারা তত্ত্বিশ্চয় হইতে পারে না। অনুভূত বিষয় বুদ্যারত হইবার জ্ঞ অর্থাৎ যাহা অনুভব তাহা ভালরপে বুঝিবার জন্ম বা তাহাতে দুঢ়বিখাস স্থাপনের জন্ম তর্কের অপেক্ষা হইতে পারে বটে. কিন্তু তাহা হইলে নিজের অমুভব অমুসারে তর্ক করা উচিত। कुछर्क करा উচিত नरह। ফলতঃ यथन मकरनर निर्द्धत অজ্ঞান অনুভব করিতেছেন, তখন অজ্ঞান কাহার ৭ এ প্রশ্ন উঠিতেই পারে না। স্বপ্রকাশ ব্রন্ধে অজ্ঞান কিরূপে সম্ভব-পর হয়, এ প্রশ্ন হইতে পারিলেও তাহার কোন মল নাই। কেন না,স্বপ্রকাশ ব্রন্ধে অজ্ঞান যথন সাক্ষাৎ অনুভূত হইতেছে, তথন অজ্ঞানের অন্তিত্বে সন্দেহ হইবার কারণ নাই। স্কুতরাং অজ্ঞানসতার কারণ নির্ণয় না হইলেও কিছু ক্ষতির্দ্ধি হইতে পারে না। তাদৃশ অনুভব হয় বলিয়া বৈদান্তিক আচার্য্যেরা বলেন যে, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈত্য অজ্ঞানের বিরোধী নহে। কেন না, নিত্য স্বপ্রকাশ চৈতত্তে অজ্ঞানের অনুভব হইতেছে বলিয়া নিত্য স্বপ্রকাশ চৈত্যুকে অজ্ঞানের বিরোধী বলা ষাইতে পারে না। কারণ বিরোধও অবিরোধ অনুভব অনুসারে নির্ণীত হয়। বিবেক বা বিচারজনিত যথার্যজ্ঞান হইলে অজ্ঞান বিনষ্ট হয়, স্থতরাং বিবেকজনিত জ্ঞান অজ্ঞা-নের বিরোধী।

রজ্ঞাচর অজান রজ্বরূপ আবৃত করিয়া তাহাতে मर्प्पत्र উडावन करत। तब्जू जब माकाश्कात हरेल तब्जू-গোচর অজ্ঞান এবং তংকার্য্য সর্প বাধিত হয়। রজ্বতত্ত্ব সাক্ষাংকারের পূর্বের রজ্জুগোচর অজ্ঞান ও তৎকার্য্য সর্প বাধিত বলিয়া বোধ হয় না বটে, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তৎকালেও তাহা বাধিত থাকে। তংকালেও রজ্জু সর্পের বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই। সেইরূপ ব্রন্ধতত্ত্ব সাক্ষাৎকারের পরে অজ্ঞান এবং তৎকার্য্য ৰাধিত হয়। ব্ৰহ্মতত্ত্ব সাক্ষাংকারের পূর্বের অজ্ঞান ও তৎকার্য্য

বাধিত বলিয়া প্রতীয়মান না হইলেও তৎকালে উহা বাধিতই পাকে। যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব হইতে পারে না। এইজন্ম শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম নিত্যমুক্ত। তাহার বন্ধ বাস্তবিক নহে। স্থতরাং মুক্তিলাভও বাস্তবিক নহে। অতএব শাস্ত্রদৃষ্টিতে অবিদ্যা তুচ্ছ, অর্থাং আকাশকুস্কমের স্থায় অলীক। কিন্তু যুক্তিদৃষ্টিতে অনির্বাচ্যা অবিদ্যা নাই, ইহা বলা যায় না ; যেহেতু উহা সর্বত্রই স্পষ্ট প্রতীয়মান আছে। অবিছা আছে, ইহাও বলা যায় না, যেহেতু তাহা নিত্যবাধিত। যাহা নিত্যবাধিত, তাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকিতে পারে না। লোকদৃষ্টিতে অবিছা ও তংকার্য্য উভয়ই বাস্তবিক। কারণ সমস্ত লোকে তাহা অমুভব করিতেছে। সমস্ত দার্শনিকই একবাক্যে স্বীকার করিয়াছেন, ব্রহ্ম দেহাদি হইতে অতিরিক্ত। তাঁহার সংসার মিথ্যাজ্ঞানমূলক। তত্তজান দারা মিথ্যাজ্ঞান অপনীত হইলে ব্রহ্মের মোক্ষ লাভ হয়। (বেদান্তদ ।) কুসুমাঞ্জলিবুত্তিতে ব্রন্ধের লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে,—

"দত্যমানন্দমন্বয়মমূতমেকরূপং বাত্মনসোহগোচরং দর্ব্বগং স্কাতীতং চিদেকরসং দেশকালাপরিচ্ছিন্নমপাদমপি শীঘ্রগম-পাণি চ সর্বগ্রহমচক্ষুরপি সর্বন্দেষ্ট্র অশ্রোত্রমপি সর্বশ্রোত্ অচিন্তামপি সর্বজঃ সর্বানিয়ন্ত, সর্বাশক্তি সর্বেষাং স্ষ্টিস্থিতিলয়-কর্ত্ত কিমপি বস্তু ব্রহ্মেতি বেদা বদস্তি"

সত্যস্বরূপ, আনন্দময়, মনের অগোচর, সর্বাগ, সর্বাতীত, চিদেকরস, দেশ ও কাল দ্বারা অপরিছিন্ন, অপাদ তথাচ শীঘ্রগামী, অপাণি অথচ সর্ব্যোহক, অচকু তথাপি সক-त्वत्र ज्रष्टी, अकर्ग इरेलिंड मर्स्टाणी, अठिखा इरेलिंड मर्स्बङ्घ, সকলের নিয়ন্তা, সর্বশক্তিমান্ এবং সমুদয়ের স্ষ্টিন্থিতি ও লয়কারী এবংবিধ কোন এক অনির্বাচনীয় বস্তুই বন্ধ। বেদই ব্রন্ধের এইরূপ লক্ষণ নির্দেশ করিয়াছেন।

"গুদ্ধবৃদ্ধস্থভাব ইত্যোপনিষদাঃ" উপনিষদের মতে গুদ্ধ বুদ্ধস্বভাবই ব্ৰহ্ম। "আদিবিদ্ধান্ সিদ্ধ ইতি কাপিলাঃ" কাপিল গণ আদিবিদ্বান ও সিদ্ধপুরুষকেই ব্রহ্ম বলিয়াছেন। পাতঞ্জলে ব্রহ্মের লক্ষণ এইরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে,—"ক্লেশকর্মবিপাকা-শবৈরপরামুদ্রে নির্মাণকায়মধিষ্ঠায় সম্প্রদায়প্রভোতকোহতু-গ্রাহকশ্চেতি পাতঞ্জলাঃ" ক্লেশ, কর্ম্মবিপাক ও আশয় দারা অপরামুষ্ট এবং নির্মাণকায় অবলম্বন করিয়া সম্প্রদায়-প্রদ্যোতক ও অনুগ্রাহকই ব্রন।

"লোকবেদবিরুদ্ধৈরপি নির্লেপঃ স্বতন্ত্রেশ্চতি মহাপাশুপতাঃ"। লোক ও বেদ বিৰুদ্ধ হইলেও নিৰ্লেপ ও স্বতন্ত্ৰই ব্ৰহ্ম। ইহাই মহাপাশুপতদিগের মত। "শিব ইতি শৈবাঃ" শৈবদিগের মতে শিবই ব্ৰহ্ম। "পুৰুষোত্তম ইতি বৈষ্ণবাঃ" বৈষ্ণব- দিগের মত প্রুষোত্তম বিষ্ণুই ব্রহ্ম। "পিতামহ ইতি পৌরাণিকাঃ" পৌরাণিকদিগের মতে পিতামহই ব্রহ্ম। "বজ্ঞপুরুষ ইতি বাজিকাঃ" বাজিকদিগের মতে বজ্ঞপুরুষই ব্রহ্ম। "সর্বজ্ঞ ইতি সৌগতাঃ" সোগতগণ সর্বজ্ঞকেই ব্রহ্ম বিদিয়া থাকেন। "নিরাবরণ ইতি দিগম্বরাঃ" দিগম্বরদিগের মতে নিরাবরণই ব্রহ্ম। "উপাশুজেন দেশিত ইতি মীমাংসকাঃ" উপাশুরূপে যিনি নির্দ্দিপ্ত হইয়াছেন, তিনিই ব্রহ্ম। ইহা মীমাংসকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ" চার্ব্বাকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্ধ ইতি চার্ব্বাকাঃ" গার্বাকদিগের মতে লোকব্যবহারসিদ্ধ ব্রহ্ম। "যাবছজোলপার ইতি নৈরাম্বিকাঃ" যেরূপ যুক্তি দারা উপপন্ন হয়, তিনিই ব্রহ্ম। "বিশ্বকর্মেতি শিল্পিনঃ" শিল্পীরা বিশ্বকর্ম্বাকেই ব্রহ্ম বিদ্বা

কুস্থ সাঞ্চলিবৃত্তিতে বিভিন্নবাদীদিগের মত এইরূপ প্রদর্শিত হইরাছে। তাহাই এই স্থলে প্রদর্শিত হইল। পঞ্চদশীতে মহাবাক্যবিবেকস্থলে ব্রহ্মের লক্ষণ নির্দিষ্ট হইরাছে।\*

যে নিত্য চৈতত্যের সাহায্যে চক্ষ্: দ্বারা রূপাদি দৃশু পদার্থ
সকল দর্শন করা যার, যাঁহা দ্বারা বাক্যাদি প্রবণ করা যার,
যাঁহা দ্বারা গল্পের আত্মাণ করা হয়, যাঁহার সহায়তায় কঠনালী
প্রভৃতি বাগিন্দ্রিয় দ্বারা বাক্য উচ্চারিত হয়, এবং যাঁহাতে
স্বাহ ও অস্বাহ প্রভৃতি রুসের আস্বাদন হয়, সেই জ্যোতিস্বায় জীবচৈত্যই প্রজান—এই প্রজানই ব্রহ্ম। এই জয়
শ্রুতিতে প্রজানং ব্রহ্ম এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। সচিদানলময় সর্ক্ব্যাপী এক ব্রহ্মই ব্রহ্মা ও ইন্দ্র প্রভৃতি দেববুলেন.

\* ''মেনেক্ষতে শুণোতীদং দ্বিত্ৰতি ব্যাকরোতি চা স্বাদ্বস্থাদ বিজ্ঞানাতি তংপ্রজ্ঞানমূদীরিতম। চতুমু থেক্রদেবেরু মনুষ্যাখগবাদিষ্। চৈতভামেকং ব্ৰহ্মাতঃ প্ৰজ্ঞানং ব্ৰহ্ম ম্যাপি ॥ পরিপূর্ণ: পরাক্ষাম্মিন দেহে বিদ্যাধিকারিণি বুদ্ধে: দাক্ষিত্রা স্থিতা ক্রমহ্মিতীর্গতে ॥ ৰতঃ পূৰ্বঃ পরাস্থাত্ত ব্ৰহ্মশব্দেন বৰ্ণিতঃ। অশ্মীত্যৈকাপরামর্শন্তেন ব্রহ্ম ভবামাহম 💵 একমেবাদ্বিতীরং সৎ নামরূপবিবর্জিতম। স্ষ্টেঃ পুরাধুনাপাস্ত তাদুক্তুং তদিতীগ্যতে ॥ শ্রোতুর্দেহে ক্রিয়াতীতং বস্তুত্র স্বংপদেরিতম। একতা গৃহতে২দীতি তদৈকামনুভূরতাম্ ॥ স্বপ্রকাশপরোক্ষত্বময়মিত্যক্তিতো মতম। অহকারাদিদেহাস্তাৎ প্রত্যগাল্পেতি গীয়তে ॥ দশ্যমানস্ত সর্ববন্ত জগতন্ত স্থার্যাতে। ব্ৰহ্ম শব্দেৰ তদ্বহ্ম স্বপ্ৰকাশাত্মরপ্ৰক্ম "॥

( পঞ্চলীর মহাবাক্যবি >-->)

মরুষ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি জন্তুবর্গে এবং অন্তান্ত স্ষ্ট-পদার্থসমূহে অন্তর্যামিরূপে অবস্থান করিতেছেন, স্কুতরাং আমাতেও তিনি অবস্থিত আছেন। অতএব উভয় চৈত্যুই এক। সেই একই ব্রহ্ম, অর্থাৎ জীবচৈতন্ত ও ব্রহ্মচৈতন্ত উভয়ই অভিয়। এইজন্ম শ্রুতিতে 'অহং ব্রহ্মাক্সি' এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। পূর্ণজ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম স্বীয় মায়াশক্তির ব্যীভূত হইয়া মায়াময় সংসার মধ্যে শমদমাদি সাধন ছারা ব্রহ্মতত্ত্বসাধনের উপায়স্বরূপ পাঞ্চভৌতিক দেহে অবস্থানপ্ৰকি অন্ত:-করণের সাক্ষিম্বরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। তাঁহাকে দেশকালাদি দ্বারা পরিচ্ছিল্ল করা যায় না, সেই পূর্ণজ্ঞান-স্বরূপ পরমাস্থাই অহং শব্দে বাচ্য। তাদুশ 'অহং'ই वन्न। यिनि चा निक्त नर्ववाभी, भूर्ववन्नत्रभी भन्नाचा, তিনিই ব্ৰহ্ম শব্দের প্রতিপাদ্য, অর্থাৎ 'ব্রহ্ম' এই শব্দ উচ্চারণ করিলেই সেই সর্বব্যাপী পরব্রন্ধের বোধ হয়, এবং 'অন্ধি' এই শব্দ দারা অহংশব্দপ্রতিপান্ত চৈত্র ও বন্ধচৈত্র এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপাদিত হইতেছে। যদি অহং শব্দবাচ্য জীবচৈতন্ত, ও বন্দাচৈতন্ত এই উভয়ের ঐক্য প্রতিপন্ন হইল. তাহা হইলে জীবনুক্ত পুরুষেরা ষে, 'আমিই ব্রহ্ম' এইরূপ বলেন, তাহাতে কোন দোষ হয় না এবং এরূপ ব্যবহারও হইয়া থাকে। এই প্রত্যক্ষীভূত নামরূপস্বরূপ দেদীপ্য-মান জগতের উৎপত্তির পূর্বেকে কেবলমাত্র নামরূপবিবর্জিত অदिजीय मिक्कानिक अत्रथ, मर्कवाशी भन्नमवन्नरे विकामान ছিলেন, এবং একণেও তিনি তদ্ধপে বিরাজিত আছেন। এই জন্মই উপনিষদে 'তত্ত্বমদি' রূপে উপদিষ্ট হইয়াছে। যিনি এই পরিদুশুমান জগতের মূলাধার এবং একমাত্র কারণ স্বরূপ, সেই সচ্চিদানন্দ পরাৎপর ব্রহ্মটেতভাই ব্রহ্মপদের প্রতিপাদ্য। তিনি স্বপ্রকাশ স্বরূপ, অর্থাৎ ধিনি স্বরুং প্রকা-শিত না হইলে কেহই তাঁহাকে প্রকাশ করিতে পারে না। তিনি স্বয়ংই প্রকাশস্বরূপ। ব্রন্ধোপনিষদে লিখিত আছে— ব্রন্ধের অবস্থানের চারিটী স্থান, নাভি, হৃদয়, কণ্ঠ ও মুদ্ধা ।।

এই চারিস্থানেই ত্রন্ধ প্রকাশ পাইয়া থাকেন। জাগরিত, স্বপ্ন, স্বযুগ্ত ও তুরীয় ইহাই ত্রন্ধের চারিপাদ। জাগরিতে ত্রন্ধা, স্বপ্নে বিষ্ণু, স্বযুগ্তে কদ্র এবং তুরীয়ে পরমাক্ষর। উক্ত চারিপ্রকার অবস্থাযুক্ত ত্রন্ধই আদিত্য, বিষ্ণু, ঈশ্বর এবং

<sup>\* &</sup>quot;অথাস্ত পুরুষদ্য চথারি স্থানানি ভবন্তি, নাভি ফদয়ং কঠং মৃর্কেতি।"
"তত্র চতুপাদং ব্রহ্ম বিভাতি।" জাগরিতং স্বপ্নং স্থম্মণ তুরীয়মিতি।
জাগরিতে ব্রহ্মা, স্বথে বিঞ্: মুষ্থে ক্রন্তঃ তুরীয়ে পরমক্ষরং, স আদিতাক
বিঞ্কেষরক্ত দ পুরুষঃ স প্রাণঃ সঞ্জীবঃ দোহগ্রিঃ দেষরক্ত জাগ্রৎ তেষাং মধ্যে

দংপারং ব্রহ্ম বিভাতি" (ব্রহ্মোপনি॰ ১৫-১৭)

তিনিই প্রাণ, জীব এবং ব্রহ্মা। এই জার্যাদাদি অবস্থার মধ্যেই ব্রহ্ম প্রকাশরূপে অবস্থিত আছেন।

বন্ধ মনোবিহীন, তাঁহার কর্ণ নাই, হন্ত নাই এবং পাদ নাই, তিনি ইন্দ্রিয়াদিরহিত অথচ স্বপ্রকাশস্বরূপ, তাঁহার নিকটে লোকও লোক নহে, দেবতাও দেবতা নহে, বেদও বেদ নহে, যজ্ঞ, পিতা, মাতা, প্রবধ্, চণ্ডাল, অন্ত্যজাতি প্রভৃতি কেহ কিছুই নহে—সকলেই ব্রহ্মের নিকট সমান। কেহই ব্রহ্ম সমাপে আপন প্রভাব প্রকাশ করিতে পারেন না। কেবল ব্রহ্মই সর্বাদা প্রকাশ পাইতেছেন।

"স্বয়মনস্ক্ষশ্রোত্তমপাণিপাদং জ্যোতির্বর্জিতং ন তত্র লোকা ন লোকাং, দেবা ন দেবাং, বেদা ন বেদাং, যজ্ঞা ন যজ্ঞাং, মাতা ন মাতা, পিতা ন পিতা, সুষা ন সুষা, চাণ্ডালো ন চাণ্ডালং, পৌকসো ন পৌকদং, শ্রমণো ন শ্রমণং, পশবো ন পশবং, তাপদো ন তাপদং ইত্যেক্ষের পরং ব্রহ্ম বিভাতি" (ব্রফ্লোপনি•১৮)

ক্ৰমাকাশেই ত্ৰহ্ম প্ৰকাশিত হন। তিনি চিন্ময়, আকাশ্বং স্বচ্ছ। ত্ৰহ্ম সৰ্বতি বিদ্যমান আছেন। এই জগং ত্ৰহ্মে প্ৰতিষ্ঠিত বহিয়াছে। ত্ৰহ্ম-বিজ্ঞান হইলে স্কুলই জ্ঞাত হওয়া যায়।

"वज्ञाजा नाश्रता नाजः यरस्थानाश्रतः स्थम्।
यज्ञाजा नाश्रतः ज्ञानः जन्दक्षिज्ञावशात्रवः ॥"
यन् मृह्या नाश्रतः मृश्रः यद्ध्या न श्नज्ञः।
यज्ञाजा नाश्रतः एक्षः जन्दक्षिज्ञावशात्रवः॥
विद्याग्क्षिमशःशृर्गः मिक्तानन्त्रवस्म्।
व्यन्तवः निज्ञात्रकः यदन्दक्षिज्ञावशात्रवः॥" (आचात्रवाश)
त्य नाज हहेत्व अधिक नाज आत्र नाहे, त्य स्थहे त्यष्ठं
स्थ्यं, त्य ज्ञान हहेत्व अधिक ज्ञान आत्र नाहे, जाहाहे द्वन्न।
याहा त्मिल् आत्र त्कान मृश्रहे थात्क ना, याहा हहेत्व आत्र श्नक्षात ज्ञान हम ना, याहा ज्ञानित्व आत्र किष्कूहे ज्ञानात्र विद्य थात्क ना, जाहाहे द्वन्न। यिनि शृर्ग, मिक्किमानन्म, अद्य,

ব্দা স্তুণ ও নির্তুণভেদে দিবিধ। স্চিদানন্ত্র্রপ বুদাই নির্তুণ, জগৎ স্থাই প্রভৃতি কারক ব্দা স্তুণ।

ব্রদৈকং মৃর্ত্তিভেদৈস্ত গুণভেদেন সম্মতম্ ॥
তদ্ ব্রহ্ম দিবিধং বস্তু সগুণং নিগুণং শিবং ॥
মাদ্বাশ্রিতো যঃ সগুণো মাদ্বাতীত চ নিগুণঃ।
স্বেচ্ছামন্ত্রশ্চ ভগবানিচ্ছন্ন। বিকরোতি চ ॥ ইত্যাদি।
(ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু
। জন্মথঃ ৪২ জঃ)

এক ব্ৰহ্ম গুণভেদে দিবিধ, সগুণ ও নিগুণ। মায়াপ্ৰিত

ব্ৰহ্ম সণ্ডণ এবং মান্বাতীত ব্ৰহ্ম নিপ্তৰ্ণ। স্বেচ্ছামন্ন ভগবান্ ইচ্ছাশক্তি দানা এই সকল স্বষ্টি করেন।

বিষ্ণুপ্রাণে ব্রন্ধের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—যিনি পরাংপর, শ্রেষ্ঠ, আত্মসংস্থিত,রূপবর্ণাদিরহিত, কয়, বিনাশপরি-ণাম, বৃদ্ধি ও জন্মবর্জিত, যিনি সর্ব্যক্ত বিদ্যমান, অক্ষর ও অব্যয় তিনিই ব্রহ্ম। তাঁহার চারিটী রূপ ব্যক্ত (মহদাদি), অব্যক্ত (মায়া) পুরুষ ও কাল। ইহার মধ্যে প্রথমরূপ পুরুষ, দ্বিতীয় ও তৃতীয়রূপ ব্যক্ত ও অব্যক্ত, এবং চতুর্থরূপ কাল। বিভাগামুদারে প্রধানাদিরূপ সৃষ্টি স্থিতি ও প্রলম্মের উদ্ভব ও প্রকাশের হেতু।

প্রলয়কালে দিবা, রাত্রি, আকাশ ভূমি, অরকার বা আলোক প্রভৃতি কিছুই ছিল না। তথন কেবল প্রধান এবং পুরুষ মাত্র ছিলেন। পরে স্থাইর সময় ত্রন্ধ ইচ্ছাত্মারে পরিণামী ও অপরিণামী প্রকৃতি ও পুরুষে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে কোভিত অর্থাৎ স্থাইকরণে উন্থুখ করিয়া থাকেন। কিছু ইহাতে তাঁহার কোনও ক্রিয়াবত্তা নাই। যেমন গর্ম নিকটবর্ত্তী হইবামাত্র মনের চঞ্চলতা জ্ম্মে, ব্রন্ধের এই ক্ষোভও ত্রন্দ্র। পরে আবার কাল প্রভাবে প্রলম্ম হইয়া থাকে।

(বিফুপুঃ ১া২ আঃ)

"বলৈবেদং জগৎসর্বাং ব্রহ্মণোহন্তং ন বিভতে।
ব্রহ্মান্তং ভাতি চেনিথা যথা মক মরীচিকা"। (আত্মবোধ)
এই সমস্ত জগংই ব্রহ্ম, ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছুই নাই
ব্রহ্মই একমাত্র দীপ্তি পাইতেছেন, ব্রহ্ম ভিন্ন সকলই মক
মরীচিকার ভার মিথা। ভাগবতের একটা শোকেই ব্রহ্মের
সম্পূর্ণ লক্ষণ লিখিত হইরাছে।

"জন্মাত্মন্ত যতোহন্বরাদিতরতশ্চার্থেম্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্ তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকব্য়ে মুহুস্তি বৎস্বরঃ। তোজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গো মৃষা ধান্না স্বেন সদানিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি"॥

(ভাগবত ১৷১৷১ )

ধাহা হইতে এই পরিদৃশুমান জগতের জন্ম, স্থিতি ও লন্ন
হইতেছে। ধিনি স্টে বস্তু মাত্রেই সক্রপে বর্ত্তমান আছেন
বলিয়া দে সকলের সত্তা, আর আকাশ কুস্থমাদি অবস্তুতে
তাঁহার কোন সম্বন্ধ নাই বলিয়া তৎতাবতের অসত্তা
স্বীকার করা যায়; যিনি সর্বজ্ঞরূপে স্বয়ংই বিরাজমান রহিয়াছেন। যাহাতে পণ্ডিতগণ্ড বিমোহিত হইয়া থাকেন, সেই
বেদ যিনি আদিকবি ব্রন্ধার হৃদয়ে মন দ্বারাই প্রকাশ করিয়াছিলেন এবং ডেজ, জল ও কাঁচ এই তিনের পরস্পার ব্যতিক্রম
অর্থাৎ তেজে জল জ্ঞান, কাঁচাদিতে বারি বৃদ্ধি ইত্যাদি ল্লম

অধিষ্ঠানের সত্যতা হেতু বেমন সত্য বলিয়া বোধ হইয়া থাকে, সেইরূপ বাঁহার সত্যতা হেতু সন্ধ্যর রজঃ ও তমঃ এই শুণত্রেরের স্পৃষ্টি বাস্তবিক অসত্য হইলেও সত্যরূপে প্রতীয়মান হইতেছে, অথবা তেজে বেরূপ জল ভ্রম ইত্যাদি যেমন বস্ততঃ মিথ্যা, তদ্রুপ বাঁহা ব্যতীত সন্ধ্য, রজঃ ও তমঃ এই শুণত্রেরের স্পৃষ্টি সকলই অলীক এবং স্থায় তেজঃপ্রভাবে বাঁহাতে কোন প্রকার উপাধিসম্বন্ধ নাই, সেই সত্যস্বরূপ প্রব্রন্ধকে নমকার,

[ব্রন্ধের অন্তান্ত বিবরণ বেদান্ত দর্শন শব্দ দেথ] ক্রপ্রবাদে সঞ্জন ব্যক্ষের নয় প্রকাব ক্রপের উল্লেখ

ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত পুরাণে সগুণ ব্রহ্মের নয় প্রকার রূপের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়।

द्यांगित्ना यः वनत्खावः (क्यांगिक्तभः मनाजनम्।
द्यांगित्रजाखतः निजा-क्रभः ज्ञांगित्रणाखाः विष्ठ यम्॥
दिनां वनिष्ठ मजुः यः निजामाणः विष्ठ स्माः।
यः वनिष्ठ स्र्वाः मर्द्य भवः (स्वष्टामयः श्रेज्म्॥
मित्कला मूनयः मर्द्य मर्द्यक्राभयः वप्ण्म्॥
यमनिर्व्यक्तीयक द्यांगीलः मक्ष्रता वर्षः॥
स्वयः थांजा व श्रीवर्षः कावगानाक कावगः।
दमसा वर्षन्वस्थः सन्वर्षाक्रभीश्वतम्॥

( ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু॰ প্রীকৃষ্ণ জন্মথঃ ১২৮অঃ )

(১) জ্যোতীরূপ সনাতন, (২) অভ্যন্তরজ্যোতি নিত্যরূপ (৩) স্ত্যস্থরূপ, (৪) নিত্য ও আদিপুরুষ, (৫) স্বেচ্ছাময় প্রভূ, (৬) সর্বরূপ (৭) অনির্বাচনীয় (৮) কারণের কারণ ও (১) অনস্ত। বিভিন্ন লোকে ব্রন্ধের এই নয় প্রকার নাম নির্দেশ করিয়া থাকে।

গরুড় পুরাণের ৪৪ অধ্যায়ে সপ্তণ ও নিগুণ ব্রেন্সের ধ্যান লিখিত আছে, বাহল্য ভরে তাহা লিখিত হইল না। (পুং) ৫ সৃষ্টিকর্ত্ন দেবতা বিশেষ। "বুংহতি প্রজা ষঃ" যিনি প্রজা সৃষ্টি করেন, তিনিই ব্রহ্মা। ইহার পর্যায়,—আঅভু, স্থরজ্যেষ্ঠ, পরমেষ্ঠা, পিতামহ, হিরণ্যগর্ভ, লোকেশ, স্বয়ন্তু, চতুরানন, ধাতা, অজ্বোনি, জহিণ, বিরিঞ্চি, কমলাসন, স্রষ্টু, প্রজাপতি, বেধদ, বিধাতা, বিশ্বস্থজ, বিধি, (অমর) নাভিজন্মন, অওজ, পূর্কনিধন, কমলোদ্ভব, সদানন্দ, রজোম্ত্তি, সত্যক, হংসবাহন, কোন কোন অমরকোষে এইকয়্টী পর্যায়ও দেখিতে পাওয়া যায়; জ্বল, বিরিঞ্চি, স্বয়ন্তু, পদ্মোনি, পদ্মাসন, বিশ্বস্থজ, বিধি, (ভরত) দেবদেব, পদ্মগর্ভ, গ্রণসাগর, বেদগর্ভ, বহুরেতদ্, স্বভু, সন্ধ্যারাম, স্থধাবর্ষ্য, ক্রপাদৈত, থসর্পণ, লোকনাথ, মহাবার্য্য, সরোজী, মঞ্জুপাণ, নাভিজন্মন, বহুরূপ, জ্বীধর, সনংশতধৃতি, কঞ্জজ, প্রভু, চিন্তামণি প্রপাণি, পুরাণগ্র, অন্তক্রণ, হংসরথ, স্বর্কর্ত্তা, চতুমুর্থ,

(শন্ধরত্ব) ক, (একাক্ষরকোষ) আ, শতপত্রনিবাস, স্বায়ন্ত্ব মহপিতা, (কবিক্ল•) ম, (প্রণব্যাথ্যা)

ব্রনার উৎপত্তি বিবরণ প্রায় সকল পুরাণাদিতেই আলোচিত হইয়াছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক। মহুতে লিখিত আছে, যথন এই পরিদুখ্যমান জগৎ একমাত্র অন্ধকারাবৃত এবং সকলই অপ্রত্যক্ষ ছিল, তথন অব্যক্ত স্বয়ন্ত বন্ধ, স্বকীয় শ্রীর হইতে বিবিধ প্রজা সৃষ্টির ইচ্ছা করিয়া প্রথমতঃ ধ্যানযোগে জলের সৃষ্টি করিলেন। পরে ঐ জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন, ঐ বীজ নিক্ষিপ্ত হুইবামাত্র একটা অও হুইল। ঐ অওে তিনি স্বয়ংই সর্বলোক পিতামহ বন্ধারূপে জন্ম গ্রহণ করেন। নর অর্থাৎ পরমাত্মা হইতে উৎপত্তি হইয়াছে বলিয়া জলের নাম নারা. ব্রহ্মরূপে অবস্থিত প্রমাত্মার সর্বপ্রথম অয়ন বা আশ্রয় विषय विकारक नातायण वर्ण अवः आफिकात्रण, अवाकः ও নিত্য পুরুষ হইতে উৎপাদিত বলিয়া উহাকে ব্রহ্মা কহে। বন্ধা ঐ অত্তে ব্রাক্ষমানের সম্বংসর কাল বাস করিয়া শেষে উহাকে ছইভাগে বিভক্ত করেন। ইহার উর্দ্ধথণ্ডে স্বর্গা-দিলোক এবং অধোখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ অষ্টদিক ও সমুদ্রসকল নির্মাণ করিলেন। পরে ব্রহ্মা এই জগৎ ও বিবিধ প্রজা সৃষ্টি করেন\*। [ সৃষ্টির বিষয় সৃষ্টি শব্দ দেখ ]

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে—পুর্বেষ যথন জগং ছিল না, সমস্তই স্থপ্তের ভার তমোগুণের ছর্ভেদ্য আবরণে আবৃত, অলক্ষ্য ও অপরিজ্ঞাত ছিল। তথন দিবারাত্র, পৃথিবী, জ্যোতি, আকাশ, বায় ও জল প্রভৃতি কিছুই ছিল না, সেই সময় সক্ষ, নিত্য, অতাল্রিয়, অব্যক্ত, অয়য়, জ্ঞানময় পরম ব্রহ্ম এবং সর্বাগত, সনাতন, প্রকৃতি পুক্ষ ও অথও কাল বিদ্যমান ছিল। সেই পরম ব্রহ্মই ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনরূপে বিভক্ত হন।

\* সোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ফ্র্কিবিধাঃ প্রজাঃ।
অপএব সসর্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্ক্রৎ ॥
তদগুমভবদ্ধিমং সহস্রাংশুসমপ্রভম্।
তিমিন্ যজ্ঞে স্বাং ব্রহ্মা সর্কানোকপিতামহঃ ॥
আপো নারা ইতি প্রোক্তা আপো বৈ নরস্থনবঃ।
তা যদস্তায়নং পূর্কাং তেন নারায়ণঃ শ্বতঃ ॥
যত্তৎ কারণমব্যক্তং নিত্যং সদসদাত্মকম্।
তদ্বিস্টঃ স পূর্ক্ষো লোকে ব্রহ্মেতি কীর্ত্তাতে ॥
তদ্মিরণ্ডে স ভগবাসুষিত্বা পরিবৎসরম্।
স্বামেবাস্থনো ধ্যানাত্তদগুমকরাদ্ধিধা ॥
তাভ্যাং সশকলাভ্যাঞ্চ দিবং ভূমিঞ্চ নির্ম্মেম।
মধ্যে ব্যোম দিশকাষ্টাবপাং স্থানঞ্চ শাখতম্ ॥ (মন্মু ১৮৮-১৩)

পরমত্রন্ধ সৃষ্টি করিবার অভিপ্রায়ে প্রথমে প্রকৃতিকে বিকোভিত করেন। প্রকৃতি বিক্লুক হইলে মহত্তবু, মহত্তব হইতে ত্রিবিধ অহম্বার এবং অহম্বার হইতে পঞ্চল্মাত্রের উৎ-পত্তি হয়। পরে ব্রহ্ম শব্দতন্মাত্র হইতে মূর্ত্তিহীন অনস্ত আকাশ, এবং রসত্মাত্র হইতে জলের সৃষ্টি করিয়া নিজ্মায়াবলে ঐ জলরাশি স্বয়ং ধারণ করেন। তংপরে তিনি গুণত্রয় স্বরূপে অবস্থিত প্রকৃতিকে সৃষ্টির জন্ম বিক্ষোভিত করিলেন। অনস্কর প্রকৃতি সেই কারণ-জলে ত্রিগুণময় জগদীজ স্থাপিত করিলেন। নেই বীজ ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া স্কবিশাল স্কবর্ণময় অভাকারে পরিণত হইল। ক্রমে ঐ অণ্ড বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে জলরাশি তাহার মধ্যে লীন হইল। खत्रः बन्धा बन्धायकर परि अध মধ্যে এক দৈববর্ষ বাস করনান্তর উহা ভেদ করিলেন। তংপরে তাহাতে জরায়ুরূপ স্থমের ও অতাত পর্বতিসমূহের অভ্যন্তর হ জলরাশি হইতে সপ্ত সমুদ্র এবং ত্রিগুণময়ী পৃথিবী উৎপন্ন হইলেন। তথন ব্রহ্ম প্রকৃতির ইচ্ছাক্রমে নিজ শরীরকে তিনভাগে বিভক্ত করিলেন। সেই অথও শরীরের উর্জভাগ, চত্ম থ, চত্ত্ জ, কমলকেশরদলিভ আরক্তবর্ণ বিরিঞি-শরীরে পরিণত হইল। তাঁহার মধ্যভাগে বিষ্ণু এবং অধোভাগে শিবরূপ—স্থতরাং একাধারে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরূরপ ত্রিশক্তির উদয় হইল। ব্রন্ধার উপর সৃষ্টিশক্তি নিহিত থাকায় তিনিই স্ত্রা হইলেন।

[কালিকাপুরাণের ১২—১৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য।] শ্রীমন্তাগবতে লিখিত আছে বে,—

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। দভূতং বোড়শকলমাদৌ লোকসিস্করা॥ ষম্মান্ত বোগনিদ্রাং বিতৰ্তঃ।

নাভিত্রনামুজাদাসীদ্রহ্মা বিশ্বস্ঞাম্পতি: ॥" ইত্যাদি।
(ভাগ॰ ১।০১-২) ভগবান্ বিষ্ণু স্ষ্টির মানদে প্রথমতঃ
মহন্তব, অহন্ধারতব, এবং পঞ্চতনাত্র নারা বোড়শকলা

যুক্ত পৌরুষরূপ অর্থাৎ একাদশ ইন্দ্রিয় ও পঞ্চমহাভূত এই
বোড়শ অংশ বিশিষ্ট বিরাট্ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া ছিলেন। পূর্কে
তিনি যোগনিদ্রা বিস্তার করিয়া একার্ণবে শয়ান হইলে
তাহার নাভিস্কর্প হ্রদ্থ অস্থুজ হইতে বিশ্বস্ত্রইগণের পতি
ক্রন্ধা উৎপন্ন হন। তাঁহার ঐ বিরাট্ম্ভির অবয়বসংস্থান
দ্বারা ভূলেশিকাদি সকললোক কল্লিত হয়।

"সৰ্বং রজস্তমইতি প্রক্ততে গুণিতৈর্ক্তঃ পরঃ পুরুষ এক ইহাস্ত ধতে।
স্থিত্যাদয়ে হরিবিরিঞ্চিহরেতিসংজ্ঞাঃ
শ্রেষাংসি তত্র থলু সম্ভূতনোনু গাং স্থ্যঃ ॥" (ভাগ ১।২।২৩)

এক পরমপুরুষ প্রকৃতির সন্ধ, রজ ও তম এই গুণত্রের যুক্ত ইইরা বিশ্বসংসারের স্বাষ্টি, স্থিতি ও লায়ের জন্ম বক্ষা বিশ্বসংসারের সংজ্ঞা প্রাপ্ত ইইরাছেন। তিনি একা কপে জগতের স্বাষ্টি, বিফুরুপে পালন, ও রুদ্ররূপে সংহার করেন।

ব্দা বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিনই পরব্রদ্ধের অংশ। এই তিনই এক। প্রভেদ এই যে, যিনি স্ষ্টি করেন, তিনিই ব্দানামে অভিহিত হন।

তৃত্ত, প্লস্তা, পূলহ, ক্রতু, অন্ধিরা, মরীচি, দক্ষ, অতি ও বশিষ্ঠ এই নয় জন ত্রন্ধার মানস পুত্র। ইংহারাও ত্রন্ধা নামে অভিহিত হইয়া থাকেন।

ভৃগুং পুলন্তং পুলহং ক্রতুমঙ্গিরসন্তথা। মরীচিং দক্ষমত্রিঞ্চ বশিষ্ঠঞ্চৈর মানসম্।

নব ব্রহ্মাণ ইত্যেতে পুরাণে নিশ্চয়ং গতাঃ॥" (মার্কণ্ডেয় পু॰)

মংশুপুরাণে তৃতীয় অধ্যায়ে ব্রন্ধার চতুমুথ হইবার কারণ এইরূপ লিখিত আছে। ব্রন্ধার স্বদেহ হইতে একটা ক্যা উৎপন্ন হয়। ব্রন্ধা ঐ ক্যাকে দেখিয়া কামপীড়িত হন। পরে সভৃষ্ণ নমনে তিনি ঐ ক্যাকে পুনঃ পুনঃ অবলোকন করিয়া 'অতি আশ্চর্য্যরূপ' ইহাই বারংবার বলিতে লাগিলেন। ঐ ক্যা ব্রন্ধার ভাবগতিক দেখিয়া ব্রন্ধাকে প্রদক্ষিণ করিতে লাগিল। ক্রমে ঐ ক্যাকে অবলোকন করিবার জন্য ভাবার চারিদিক্ হইতে চারিটী মুখ হইল। (মংশ্রু পুত অত)

স্থির প্রথমে ব্রহ্মার দশটী মানস পুত্র জন্মে। প্রথমে মরীচি, তৎপরে অত্রি, অঙ্গিরা, পুলস্ত্যা, পুলহ, ক্রত্ন, প্রচেতা, বিসিষ্ঠ, ভৃগু ও নারদ।

ব্ৰহ্মার শরীর হইতে দশ প্রজাপতির উৎপত্তি হয়। দক্ষিণ অঙ্কুষ্ঠ হইতে দক্ষপ্রজাপতি, স্তনান্ত হইতে ধর্ম, হৃদয় হইতে কুস্থমায়্ধ, জমধ্য হইতে কোধ, অধর হইতে লোভ, বুদ্ধি হইতে মোহ, অহঙ্কার হইতে মদ, কণ্ঠ হইতে প্রমোদ, এবং লোচন হইতে মৃত্যুর উদ্ভব হইয়াছিল [দশপ্রজাপতির বিষয় তত্তৎ শব্দে ও প্রজাপতি শব্দে দুপ্রয়]

মহাভারতে শাস্তিপর্কে ১৮২ অধ্যায়ে ব্রহ্মার উৎপত্তির বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

কল্লারন্তে ব্রহ্মা স্বষ্ট হন, এবং কল্লক্ষয়ে ব্রহ্মার ধ্বংস হয়। ব্রহ্মার পূজাদির বিষয় কালিকাপুরাণে লিখিত আছে— ব্রহ্মার মঞ্জোদ্ধার যথা—

"পতৃতীয\*চ বহ্নি\*চ শেষস্বরসমন্বিতঃ। চক্রবিন্দুসমাযুক্তো বন্ধমন্ত্রঃ প্রকীত্তিতঃ॥'' ( কালিকাপু৹) পবর্ণের তৃতীরবর্ণ 'ব' তরিমে রকার যোগ করিলে 'ব' তাহাতে ঔকার এবং চন্দ্রবিন্দু দিলে ব্রহ্মার মন্ত্রহয়। 'ব্রেন্ন'—ইহাই ব্রহ্মার বীজ মন্ত্র। করিলে অভিলয়িত বস্তু লাভ হয়। ব্রহ্মার ধ্যান—

"ব্রহ্মা কম ওলুধর\*চতুর্ব ক্রশ্চতুর্ভ জঃ।
কলাচিদ্রক্তকমলে হংসারতঃ কলাচন॥
বর্ণেন রক্তগৌরাঙ্গঃ প্রাংশুস্তঙ্গাঙ্গ উরতঃ।
কমওলুর্বামকরে ক্রবো হন্তে তু দক্ষিণে॥
দক্ষিণাধস্তথা মালা বামাধশ্চ তথা ক্রবঃ।
আজ্যস্থালী বামপার্শ্বে বেদাঃ সর্বেবিত্রতঃ স্থিতাঃ॥
সাবিত্রীবামপার্শ্বরা দক্ষিণস্থা সরস্বতী।
সর্বেব্র চ ঋষয়ো হুত্রে কুর্যাদেভিশ্চ চিন্তনম্॥

(কালিকাপু ৮২ অ )

এই মন্ত্রে ব্রহ্মার ধ্যান করিতে হয়। 'পদ্মাদনায় বিদ্মহে হংসার্কায় ধামহি তয়ো ব্রহ্মন্ প্রচোদয়াং' ইহা ব্রহ্মার গায়ত্রী। নেত্ররঞ্জন ব্যতীত সকল উপচারই ব্রহ্মাকে দেওয়া য়াইতে পারে। রক্তবর্ণ কোষেয় বস্ত্র ব্রহ্মার পরম প্রীতিকর। আল্য, পায়স এবং তিলযুক্ত য়্যতই ব্রহ্মার প্রধান ভোজ্য। ব্রহ্মার পার্শ্বে বিষ্ণু ও শিবের পূজা করিতে হয়। ব্রহ্মার কর্ম্থিত ক্রবাদি, সরস্বতী, সাবিত্রী, হংস ও পদ্ম ইহাদিগেরও পূজা করা বিধেয়। ইহার অর্ঘ হয় দারা এবং প্রণাম দণ্ডবৎ হইয়া করিতে হয়। এইরপে ব্রহ্মার পূজা করিতে হইবে।

(কালিকাপু০ ৮২ অ০)

গৃহদাহাদি হইলে ব্রহ্মার পূজা করা হইয়া থাকে। ৫ ঋত্বিত্তেদ। হোম করিবার সময় ব্রহ্ম স্থাপন করিতে হয়। বেদবিদ্ ব্রাহ্মণ অভাবে কুশপত্র দারা ব্রহ্মা প্রস্তুত করিয়া স্থাপন করিতে হইবে।

"উদ্ধ কেশো ভবেৎ ব্রহ্মা অধঃকেশস্ত বিষ্টরঃ।" (উদাহতত্ত্ব)
কুশমর ব্রহ্মা যথানিয়মে প্রস্তুত করিয়া তাহার অগ্রভাগ উদ্ধ
করিয়া দিতে হইবে। সমগ্র অর্থাৎ অগ্রভাগ সমান এইরূপ
৫০ গাছ কুশ পত্র দারা ব্রহ্মা প্রস্তুত করিতে হয়। অগ্রির
পূর্ব্বাভিমুথে প্রাগগ্র কুশা বিছাইয়া তহপরি ব্রহ্মা স্থাপন
করিতে হয়। ভবদেবে ইহার প্রণালী বিস্তৃত ভাবে লিখিত
আছে।

ত বিষ্ণুন্ত প্রভৃতি সপ্তবিংশতি যোগের অন্তর্গত পঞ্চবিংশ যোগ। এইযোগে সকল শুভকর্মাদি করা যাইতে পারে। এইযোগে বালক জন্ম গ্রহণ করিলে নানাশান্ত্রে পণ্ডিত, ধর্মজ্ঞ, চাক্লকীর্ভি, শমদমগুণান্থিত এবং কর্মকৃশল হয়। নানাশাস্ত্রাভ্যাপসন্নীতকালো বর্ণাচারেঃ সংযুতশ্চারুকীন্তিঃ।
শাস্তো দাস্তো জান্নতে চারুকর্মা সতৌ যস্ত ব্রহ্মযোগপ্রয়োগঃ।
(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

ব্রহ্মনাভ (পুং) ব্রহ্ম নাভৌ যন্ত । বিষ্ণু। (শব্দার্থ চিত। ব্রহ্মনাল (ক্লী) ব্রহ্মলোক প্রাপ্তের্নালমিব। কাশী-ধামের মণিকর্ণিকা-সমীপস্থ তীর্থবিশেষ।

"পিতামহেশ্বরং লিঙ্গং ব্রহ্মনালোপরিস্থিত্ম।

পুজরিষা নরো ভক্তা ব্রশ্বলোকমবাপুরাং ॥" (কাশীথ ও ১ অও ব্রহ্মনালের উপরি মহেশ্বর লিন্দ স্থাপিত, এই লিন্দ পূজা করিলে ব্রন্ধলোক প্রাপ্তি হয়। এই তীর্থে শুভাশুভ যে কর্ম করা যায়, তাহা অক্ষয় হইয়া থাকে। কাশীথণ্ডে ৬১ অধ্যায়ে বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, বাহুল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ব্রহ্মানির্বাণ (ক্লী) ব্রহ্মণি প্রব্রহ্মে নির্কাণং লয়ঃ। ব্রহ্মে নিবৃত্ত, পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হওয়াই ব্রহ্মনির্কাণ। যথন অজ্ঞান একেবারে তিরোহিত হয়, তথন ব্রহ্মনির্কাণ হইয়া থাকে।

"এষা ব্রাক্ষী স্থিতিঃ পার্থ! নৈনাং প্রাপ্য বিমুহাতি।
স্থিলাসামস্তকালেহপি ব্রহ্মনির্বাণমুছ্তি॥" (গীতা বাংহ)
যিনি সমস্ত বাসনা নিঃশেষরূপে পরিত্যাগ করিয়া অবশেষে
জীবনের উপরেও নিস্পৃহ হইয়া অহং মদীয়ত্বভাব বিসর্জন
পূর্বক বিচরণ করেন, তাহারই নির্বাণমুক্তি হইয়া থাকে।
এই অবস্থাকে ব্রহ্মসংস্থান বলে। এই ব্রহ্মসংস্থা বা ব্রাক্ষীস্থিতি প্রাপ্ত হইলে জীব পুনর্বার মুগ্ধ হইতে পারে না।
জীবনের শেষ দশাতেও যদি এইরূপ ব্রহ্মনিষ্ঠায় অবস্থিতি
করে, তাহা হইলেও জীব ব্রন্ধতেই বিলীন হইয়া যায়।
উহাই ব্রন্ধনির্বাণ।

ব্রেন্স নিষ্ঠ (পুং) পারিশপিপ্লল, পলাশপিপুল। (বৈত্তক নি॰) (ত্রি) ব্রহ্মণি নিষ্ঠা যক্ত। ২ ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন।

ব্রহ্মনীড় (ক্নী) বন্ধার অবস্থিতি স্থান।

ব্রহ্মপুত্ত (ত্রি) মন্ত্রবলে অপসারিত।

ব্রহ্মপতি। বুং) ১ বৃহস্পতি। বৃদ্ধপতি।

ব্ৰহ্মপত্ৰ (ক্নী) ব্ৰহ্মণস্তদাখ্য মা প্ৰসিদ্ধ বৃক্ষ পত্ৰং। প্ৰাশ পত্ৰ।

> "ভোজনং ব্ৰহ্মপত্ৰেষু কথয়া লোচনং হয়ে:। দৰ্শনং বৈষ্ণবানাঞ্চ মহাপাতকনাশনম্॥"

> > ( পানোত্তরথ কাত্তিকমা ১১৮ অ ০ )

ব্রহ্মপথ (ক্নী) এক প্রাপ্তিকর পহা। ব্রহ্মপদ (পুং) ১ ব্রহ্মের স্থান। ক্রী) ২ ব্রহ্মণ এবাস্কণত। ব্রহ্মপত্মগ (পুং) মকদভেদ। ব্ৰহ্মপূৰ্ণী (স্ত্ৰী) ব্ৰন্ধেৰ বিস্তাৰ্ণানি আমূলং স্থিতানি পূৰ্ণানি বস্তা:। প্ৰশ্নিপূৰ্ণী।

ব্রহ্মপত্রী (স্ত্রী) বারাহীনামক মহাকলশাক, চলিত ওয়ার আলু। (রাজনি•)

ব্ৰহ্মপৰ্বত (क्रो) পৰ্বত ভেদ।

ব্রহ্মপ্রাশ (পুং) অথর্কবেদের শাখাভেদ।

ব্রহ্মপ্রিত্র (পুং) ব্রহ্মণি বেদোক্তকর্মণি প্রবিত্র:। কুশ। ব্রহ্মপ্রাদ্প (পুং) ব্রহ্ম তদাখ্যয়া প্রসিদ্ধঃ পাদপঃ। প্রশাশ বৃক্ষ। ব্রহ্মপ্রাহ্মদ্য (পুং) বৃক্ষ বিশেষ, ব্রহ্মপ্র্মী (Hemionitis Cordifolia) ২ বৌদ্ধ মতে ব্রহ্মার প্রিচারক্বর্ম।

ব্রহ্মপাশ (পুং) ব্রহ্মপ্রদত্ত অন্ত বিশেষ।

"অবগ্নাদপরিস্কলং বন্ধপাশেন বিক্যুরন্।" (ভট্ট ৯।৭৫) ব্রহ্মপিতৃ (পুং) ব্রহ্মার পিতা, বিষ্ণু। ব্রহ্মপিশাচ (পুং) ব্রহ্মরাক্ষ্স।

ব্ৰহ্মপুত্ৰ (পুং) ব্ৰহ্মণঃ পুত্ৰ ইব কপিলবৰ্ণছাৎ। বিষ ভেদ। "বৰ্ণতঃ কপিলো যঃ স্যাত্ৰথা ভবতি সাৱকঃ।

ব্রহ্মপুত্রঃ দ বিজেয়ো জায়তে মলয়াচলে॥" (ভাব প্রঃ)
এই বিষের বর্ণ কপিল, এবং অতিশয় সারয়ুক্ত মলয়পর্কতে
ইহার উৎপত্তি হয়। জাতিভেদে ব্রহ্মপুত্র বিষ চারিপ্রকার।
পাপুবর্ণ বিষ ব্রাহ্মণজাতীয়, রক্তবর্ণ বিষ ক্ষত্রিয়, পীতবর্ণ বিষ
বৈশ্য, এবং কৃষ্ণবর্ণ বিষ শূদ্র জাতীয় হয়। এইচারি প্রকার
বিষের মধ্যে ব্রাহ্মণজাতীয় বিষ ব্রনায়ণকার্য্যে, ক্ষত্রিয় শরীয়
পৃষ্টির জন্ত ও বৈগ্র কুষ্ঠরোগনাশের পক্ষে প্রশস্ত। শ্দুজাতীয়
বিষ প্রাণনাশক।

ইহার গুণ—প্রাণনাশক, ব্যবায়িগুণ বুক্ত অর্থাৎ উহার গুণ সমস্ত শরীরে ব্যাপ্ত হইয়া পরে পরিপাক হয়। বিকাশিগুণা-দ্বিত অর্থাৎ ওজোধাতু শোষণাস্তর সন্ধিবন্ধনসমূহকে শিথিল ক্রিয়া দেয়। অগ্নিগুণাধিক্য, বাতম্ম, কফনাশক ও যোগবাহী অর্থাৎ যে দ্বোর সহিত মিলিত হয়, তাহার গুণ গ্রহণ করে। মত্ততাজনক এবং তমোগুণাধিক্য হেতু বুদ্ধিনাশক।

এই বিষ যদি বিবেচনার সহিত উপযুক্ত মাত্রায় প্রযোজিত হয়, তবে উহা প্রাণরক্ষক, রসায়ণ, যোগবাহী, ত্রিদোষনাশক, শরীরের উপচয়কারক ও বীর্য্যবর্দ্ধক। পূর্ব্ধে অনিষ্টজনক যে গুণের বিষয় বলা হইয়াছে, তাহা অবিশুদ্ধ বিষের জানিবে। বিষ যথোক্তনিয়মে শোধিত হইলে রোগবিশেষে ব্যবস্থাত হইবার উপযোগী হয়। (ভাবপ্রও পূর্ব্ধও)

ইহার পর্যায়—কাকোলী, গরল, ক্ষেড়, বৎসনাভ, প্রদীপন ও শৌক্লিকেয়, (বৈদ্যকরত্বমালা) ব্রহ্মণঃ পুতঃ। ২ সত্য। ৩ ধর্ম্ম। ৪ মরীচ্যাদি। ৫ ময়। "মরস্তরেচ দশমে ব্রহ্মপুত্রস্থ ধীমতঃ। স্থাসীনা নিরুদ্ধাশ্চ তিঃপ্রকারাঃ স্থরাঃ স্মৃতাঃ॥ ( মার্কণ্ডের পু০ ১৪।১১ )

৬ নারদ। ৭ বশিষ্ঠ। ৮ ক্ষেত্রভেদ। ৯ নদভেদ, ব্রহ্ম-পুত্রনদ। ইহার পর্য্যায় অনোধানন্দন, লৌহিত্য, লোহিত।

উত্তর পূর্ব্ব ভারতে প্রবাহিত একটা নদ। হিমালয় অতি-ক্রম পূর্বক আসামের পার্বত্য প্রদেশ দিয়া প্রবাহিত হওয়ায়, তদ্দেশবাসীর পক্ষে ইহার বিস্তীর্ণ জলরাশি বিশেষ উপকারিতা সম্পাদন করিতেছে। সাধারণের বিশ্বাস, উত্তর তিব্বতের কৈলাদ পর্বতের পাদমূলস্থ একটা ক্ষুদ্র হ্রদ হইতে ইহার উৎপত্তি। প্রকৃতপক্ষে তিকাতের হুণদেশ বিভাগের অন্তর্বর্ত্তী রাথাসতাল (লোক্-চো) ও মানস হদের নিকট (অক্ষাত ৩১° ৩০ ডিঃ এবং জাঘি • ৮২° পুঃ) হইতে ব্ৰহ্মপুত্ৰ (সন পু) নদ উদ্ভত হইয়া পূর্ব্বাভিমুখে সন্পু উপত্যকাদেশে প্রবাহিত হইয়াছে। তিবাত রাজধানী লাসা নগরীর উত্তর দিয়া প্রায় ৮ শত মাইল অতিবাহনের পর, বক্রগতিতে এই নদ হিমা-লয়ের পূর্বাশৃঙ্গ ভেদ করিয়া উত্তরপূর্বা আসামে ডিহিন্সের সহিত মিলিত হইয়াছে। তিব্বত সীমা পরিত্যাগ করিয়া যেথানে এক্সপুত্র হিমালয় বক্ষে পদার্পণ করিয়াছে, তদ্দেশ অসভা ও বন্ত জাতিতে পরিপূর্ণ। এখানে চীনসীমান্ত ও হিমালয়গাত্রপ্রবাহিত কতকগুলি শাখানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে \*৷

আসাম উপত্যকার ডিহিন্স সন্মিলনে সানপু-নদ ডিহিন্সআথা লাভ করিয়াছে। পরে সদিয়ার ১২ ক্রোশ পশ্চিমে আবর
ও মিশ্মী গিরিমালা প্রবাহিত তালুকা নদীর পবিত্র সলিলে
সন্মিলিত হইয়া ব্রহ্মপুত্র নামে আথ্যাত হইয়াছে। এই
তালুকাপ্রপাতের সন্নিকটে ব্রহ্মকুণ্ড নামে একটী সরোবর
আছে। উহার পবিত্র ও পুণ্যময় জলে মান করিলে মানবগণ
পাপমুক্ত হয়। এই হেতু ভারতের নানাস্থান হইতে হিন্দুগণ

\* যুরোপীয় ভৌগোলিকগণ এই মহানদের প্রকৃত গর্ভ অমুসরণে অক্ষম হইয়াছেন। তজ্জ্ঞ তাহারা এই নদীর উৎপত্তি ও বিতৃতি সম্বন্ধে বিশেষ সমাস্যায় উপনীত হইয়া থাকেন। তিকাতের পার্কাতীয় প্রদেশ ও হিমালয়বক্ষ অসভ্যদিগের বাসভূমি হওয়ায় ইহার প্রকৃততত্ত্বামুসন্ধান অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে। যে হেতু তদ্দেশে যুরোপীয় অমণকারীদিগের গমনে তাহারা এবং পর্কাতশিশ্বর ও গহররসমূহ একান্ত বিরোধী। জলবিদ্যাবিদ্গণ ইহার জলনির্গম ও প্রোতোবেগ দেখিয়া অবাক্ হইয়াছেন। তাহারা শীত গ্রীজ্মের সময় ডিক্র গড়ের নিকটে প্রতিমুহুর্দ্ধে প্রায় ১লক্ষ ৩৪ হাজার এবং গোয়ালপাড়ার নিকট অনুমান ১লক্ষ ৪৭ হাজার কিউবিক্ ফিট্ জল-নির্গম-পরিমাণ নির্ধারণ ক্রেরিয়া ছেন। বর্ধার প্রাবল্যে এই নদীবক্ষ প্রায় ৪০ ফিট্ ফ্লীত হয়। তৎকালে গোয়াল পাড়ায় প্রতি সেকেণ্ডে ও লক্ষ কিউবিক ফিট্ জল নির্গম হইয়া থাকে

এখানে তীর্থ যাত্রা করিয়া থাকেন। ব্রহ্মকুণ্ড হইতেই উক্ত মিলিত নদীত্রয় ব্রহ্মপুত্র নাম ধারণ করিয়াছে।

[বন্ধকুও দেখ]

আদানের পার্কত্য বক্ষে মহাবেণে প্রবাহিত ব্রহ্মপুত্র নদ স্বীয় স্রোতপথে বালুকণাদমূহ দঞ্চিত করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চরের স্থাষ্ট করিতেছে। চোরা বালুর দঞ্চিত চরগুলি ক্রমে বন্ধিতায়তন ও বিস্তার্ণ জলরাশিপরিবেষ্টিত হওয়ায় অনেকাংশেই দ্বীপের স্থার পরিলক্ষিত হইতেছে। লোহিত্য ও ব্রহ্মপুত্রের মধ্যবর্ত্তী মাজুলির চর এবং বিশ্বনাথ হইতে গৌহাটী পর্যান্ত বিস্তৃত কলঙ্গবেষ্টিত ভূতাগ উহার প্রধান নিদর্শন। বিশ্বনাথ, শীলগাট, তেজপুর, দিঙ্গিপর্কত, গৌহাটী, হাতীমোড়া, গোয়ালপাড়া ও ধুব্ড়ি প্রভৃতি সহরের পার্কতীয় নদীতীর সমূহ ব্রহ্মপুত্রের প্রবলবেগে কথনও ধদিয়া যায় না। স্বতরাং দেই স্রোতলহরী অপ্রতিহত গতিতে নিম ভূমে উপনীত হইয়া প্রক্রের লাইক ভাঙ্গিয়া বৃহৎ বৃহৎ থাত বা গাঙ্গের স্থিষ্ট করিয়াছে।

আসাম উপত্যকা হইতে ৪৫০ মাইল পথ দক্ষিণপশ্চিমে আসিয়া এই নদী গারো পর্বতমালা ঘুরিয়া গিয়াছে। ইহার দক্ষিণগামী যমুনাস্রোত পদ্মা ও মেঘনার সহিত মিলিত হইয়া পূর্ববঙ্গে একটী থরস্রোতা নদীমালার অবতারণা করিয়াছে। পার্বত্যস্রোতোমালাব্যতীত ব্রহ্মপুত্রনদের দক্ষিণকূলে স্কর্বান্তী, ভোরোলী, মনসা, গদাধর বা সঙ্কোশ, ধর্লা ও তিন্তা এবং বামকূলে নোয়াডিহিন্দ, বুড়িডিহিন্দ, ডিসন্দ, দিখু, ধানন্তী, কলঙ্গ ও কাপিলী প্রভৃতি শাখা নদী প্রবাহিত। উক্ত নদীমালায় নৌকাবোগে ইচ্ছামত বাণিজ্য দ্রব্য লইয়া যাওয়া যায়।

বাণিজ্যকরে ব্রহ্মপুত্র নদ গঙ্গার বিতীয়স্থান অধিকার করিয়াছে, কিন্তু ব্রহ্মপুত্র বিধোত পূর্ববঙ্গের সৈকতভূমি সমূহে ধান্ত, পাট প্রভৃতি প্রভৃতপরিমাণে উৎপন্ন হইয়া থাকে। ডিব্রুগড়, ডিহিঙ্গমুখ, ডিদঙ্গমুখ বা দিখুমুখ (শিবসাগর্ষাত্রী); কোকিলমুখ (জোড়াহাট ও লখিমপুত্র্যাত্রী); নির্ম্রিটিং (গোয়াল্যাট যাত্রী); ধানশ্রীমুখ, বিশ্বনাথ, কালিয়াবর বা শিল্ঘাট (নওগাঁ যাত্রী); তেজপুর, রাঙ্গামাটি (মঙ্গলদৈ যাত্রী); গোয়াল পাড়া, গোহাটি ও ধুবড়ী প্রভৃতি নগরে ষ্টামারযোগে গমনাগমন করা যায়। ঐ সকল নদীতীরবর্ত্তী স্থানও আসামপ্রদেশের বাণিজ্যবন্দর বলিলেও চলে। ষ্টামার আসিবারকালে বাঙ্গালার কালীগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ, বরিশাল ও নলছিটি প্রভৃতি প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ঘূরিয়া আইসে।

এই নদের উৎপত্তি বিবরণ কালিকাপুরাণে এইরূপ লিথিত আছে। রাজা সগর ঔর্বশ্বিষিকে ব্রহ্মপুত্র নদের উৎ-

পত্তি বিবরণ জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিয়াছিলেন, হরিবর্ষে শান্তরুনামে তপঃপরায়ণ এক মুনি ছিলেন। হির্ণাগর্ভ মুনির ক্তা অমোঘার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। অমোঘা অসামান্তা রূপবতী ছিল। মুনি শান্তকু অমোঘার সহিত গন্ধ-মাদন পর্বতে বাস করিতেন। একদা শান্তর ফলপুষ্পান্তেষণে বহির্গত হইলে দর্মলোকপিতামহ ব্রহ্মা যথায় শান্তমুভার্য্যা অমোগা ছিলেন, সেইস্থানে উপস্থিত হইলেন। অমোগার রূপ-লাবণ্য দেখিয়া ব্রহ্মা মদনবশবর্তী হইয়া তাহাকে ধরিতে যান. অমোঘা ভীতা হইয়া নিজ্জুটীরে পলায়ন করেন। পরে পর্ণ-শালার দার রুদ্ধ করিয়া সক্রোধে ব্রহ্মাকে বলিয়াছিলেন, আমি মুনিপত্নী ও সাধ্বী, ভ্রমেও কখন পাপ করি নাই এবং স্বেচ্ছা-ক্রমে কথনই পাপ করিব না। যদি তুমি বলাৎকার কর, তাহা হইলে শাপ দিব। অমোঘা এইরূপ বলিলে, বিধাতার তথন রেতঃখলন হইল। রেতঃখলন হইলে ব্রন্ধা হংস্থানে আরো-হণ করিয়া লজাপূর্ণচিত্তে সম্বর নিজ আশ্রমাভিমুখে গমন করিলেন। বিধাতা চলিয়া যাইলে শান্তর নিজ আশ্রমে আদিলেন। সেইস্থলে হংসকুলের পদচিহ্ন এবং ভূতল-পতিত বন্দবীর্য্য অবলোকন করিয়া পর্ণশালার অভ্যন্তরে অবস্থিতা অমোঘাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্মৃভগে। এখানে কি হইয়া-ছিল ? এই যে পক্ষীদিগের পদচিষ্ঠ এবং অলোকিক বীর্ঘ্য পতিত রহিয়াছে, এ কি ? অমোঘা শাস্তরুর এই কথা শুনিয়া ব্যাকুলভাবে ও ক্রোধের সহিত বলিয়াছিল, একজন কমগুলু-ধারী চতুর্ম্থ হংসবিমানে এথানে আসিয়া আমাকে সম্ভোগ করিতে প্রার্থনা করে। তংপরে আমি তাঁহাকে তিরস্কার করিলে তিনি ঋলিতবীর্ঘ্য হইয়া আমার শাপভয়ে এই স্থান হইতে প্রস্থান করেন। প্রভো। আপনার উপর আমার এই অমুরোধ, যদি আপনি সমর্থ হন, তাহা হইলে ইহার প্রতীকার করুন। তবে ইহা নিশ্চয় জানিবেন, কোন প্রাণীই আমাকে বলাৎকার করিতে সমর্থ নহে।

শান্তম অমোঘার কথা শুনিয়া ব্ঝিলেন, স্বয়ং একাই এইখানে আসিয়াছিলেন। ইহা স্থির করিয়া তিনি ধ্যানে প্রার্ত্ত হইলেন, তথন তিনি জানিতে পারিলেন জগতের হিতার্থে তীর্থোৎপাদন দেবগণের উপস্থিত-কার্যা। তদমুসারে তিনি স্বীয় পত্নীকে কহিলেন, অমোঘে! তিত্বনের হিতার্থে এবং দেবগণের কার্য্যসিদ্ধির জন্ম এবং আমার অমুমতিক্রমে তুমি এই ব্রহ্মবার্য্য পান কর। স্বয়ং ব্রহ্মা তোমার নিকট আসিয়াছিলেন, তোমাকে না পাইয়া মহৎকার্য্য সাধ্বাদেশে এই বীর্য্য আমাদিগের উভয়কে সমর্পণ করিয়া নিজালয়ে গমন করিয়াছেন, এইক্ষণ তুমি আমার এই

অন্ধরাধ রক্ষা কর। অমোঘা শান্তন্ত্র এই কথার অত্যন্ত লজিত। হইরা স্বামীকে প্রণামপূর্বক কহিলেন, প্রভা! আপনার আদেশ সর্বাথা পালনীয়, কিন্তু আপনি আমার উপর ক্রুম হইবেন না, আমি অপরের বীর্য্য ধারণ করিতে পারিব না। যদি নিতান্তই ইহা আপনার অভিপ্রেত হয়, তাহা হইলে আপনি এই বীর্য্য পান করিয়া পরে আমাতে নিষেক করন। শান্তন্ত তাহাই করিলেন। ইহাতে অমোঘা গর্ভবতী হইলেন। যথাকালে দেই অমোঘার গর্ভ হইতে জলরাশি প্রক্রত হইল। সেই জলরাশির মধ্যে রত্নমালাবিভূষিত নীলাম্বর পরিধান, কিরীটধারী, ব্রুমার তার আরক্ত গৌরবর্ণ, চতুর্ভুজ, প্রান্, বিদ্যা, ধ্বজ ও শক্তিধারী, শিশুমার মন্তকে আরচ্ একটা পুত্র আবিত্তি হইলেন। ঐ জলরাশি ও বর্ণিতরূপ দেহই তাহার শরীর।

এইরূপে উৎপন্ন ব্রহ্মপুত্রকে চারিটী পর্বতের মধ্যস্থিত গহবরে স্থাপন করা হয়। উহার উত্তরপার্শ্বে কৈলাস, দক্ষিণপার্শ্বে গন্ধমাদন, পশ্চিমে জারুধিপর্বত এবং পূর্ব্বে সম্বর্ত্তকাদি পর্বতশ্রেণী।
ব্রহ্মপুত্র ইহার মধ্যভাগে থাকিয়া ক্রমে বাড়িতে লাগিলেন।
ব্রহ্মা স্বয়ং আসিয়া এই পুত্রের সকল সংস্কারকার্য্য সম্পাদন
করেন। এইরূপে বহুকাল অতীত হইলে ব্রহ্মপুত্র জলরাশিরূপে পাঁচ যোজন রদ্ধি প্রাপ্ত হন।

পরে পরশুরাম মাতৃহত্যাজনিত পাপবিমোচনের জ্ঞ পিতার আজ্ঞানুসারে ব্রহ্মপুত্রনদে স্নান করেন। এই নদে স্লান করিবামাত্রই তাঁহার পাপ সকল বিমোচিত হয়। তথন পর্ভরাম এই তীর্থের প্রতি পর্মশ্রদালু হইয়া পরভ্বারা পথ প্রস্তুত করিয়া ইহাকে প্রবাহিত করেন। ব্রহ্মপুত্রনদ ব্রহ্মকুণ্ড হইতে নিঃস্ত হইয়া কৈলাসপর্বতের উপত্যকা হইতে লোহিত সরোবরে পতিত হয়। তখন পরশুরাম লোহিত সরোবরের তীরে উঠিয়া কুঠারাঘাতে পথ পরিষ্ণার করিয়া ইহাকে পূর্ব্বদিগ্ বাহিণী করেন। পরে এই ত্রহ্মপুত্রনদ হেমশৃঙ্গগিরি ভেদ কবিয়া কামরূপের মধা দিয়া প্রবাহিত হয়। ব্রহ্মা স্বয়ং ইহার নাম লোহিত রাখিয়াছিলেন এবং লোহিত-সরোবর হইতে নিঃস্ত হইয়াছে বলিয়া ইহার আর একটা নাম লৌহিত্য হয়। ব্রহ্মপুত্রনদ স্বীয় জলরাশি দারা সমগ্র কামপীঠ প্লাবিত করিয়া দক্ষিণদাগরে মিলিত হইয়াছে। যমুনা বন্ধ-পত্রের সহিত এক সঙ্গেই চলিয়াছিল, মধ্যে ব্রহ্মপুত্রকে ত্যাগ করিয়া দাদশ যোজনের পর পুনরায় ঐ লোহিত্য নদে মিলিত इरेब्राट्ड। ट्रिज्यमारम अक्राष्ट्रिमीत मिन जिल्लिय रहेब्रा এरे ব্রহ্মপুত্র নদে স্থান করিলে ব্রহ্মপদ প্রাপ্তি হয়।

( কালিকাপু • ৮৪।৮৫ অ • )

তিথিতত্ত্বে লিখিত আছে—

"মীনে মধৌ শুক্লপক্ষে অশোকাখ্যাং তথাষ্ট্ৰমীম্।
পিবেদশোককলিকাঃ স্নান্নাল্লোহিত্যবারিণি ॥
পুনর্ব্বনো বৃষে লগে চৈত্রে মাসি সিতাষ্ট্রমীম্।
লোহিত্যে বিরজে স্নান্নাৎ সর্ব্বপাপেঃ প্রমূচ্যতে ॥" (তিথিতত্ত্ব)
অশোকাষ্ট্রমীর দিন অর্থাৎ চৈত্রমাসের শুক্লাষ্ট্রমীর দিন
পুনর্ব্বস্থনক্ষত্রে ও বৃষলগ্রে ব্রহ্মপুত্র নদে স্নান করিলে সকল পাপ
বিনষ্ট হয়। ব্রহ্মপুত্রে স্থান করিবার সময় এই মন্ত্রে স্থান
করিতে হয়। মন্ত্র যথা—

"পৃথিব্যাং যানি তীর্থানি সরিতঃ সাগরাদয়ঃ।
সর্ব্যে নোহিত্যমায়ান্তি চৈত্রে মাসি সিতান্টমীম্॥
ব্রহ্মপুত্র মহাভাগ শান্তনোঃ কুলনন্দন।
অমোঘাগর্ভসন্তুত পাপং লোহিত্য মে হর॥" (তিথিতত্ত্ব)
ব্রহ্মপুত্রী (ন্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পুত্রী কন্তা। সরস্বতী নদী। (হেম)
২ বারাহীকন্দ। (রাজনি৽)

ব্রহ্মপুর (ক্নী) বন্ধণঃ পুরঃ। বন্ধের উপাসনার্থ হৃদয়স্থান।
"অথ যদিদং ব্রহ্মপুরে দহরং পুগুরীকং" (ছান্দোগ্য উপ•)
"যঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ববিদ্ যদ্যৈষ মহিমা ভূবি।
দিব্যে ব্রহ্মপুরে হেষ ব্যোদ্যাত্মা প্রতিষ্ঠিতঃ॥" (মুগুকোপনি•)
'ব্রহ্মণোহত্র চৈতন্তুস্করেপেণ নিত্যাভিব্যক্তর্থং ব্রহ্মণঃ

পুরং হৃদয়পুগুরীকং' (ভাষ্য)
হৃদয়-পুগুরীকই ব্রহ্মপুর, কারণ চৈতন্ত স্বরূপ ব্রহ্ম ঐ হৃংনে
অবস্থিত। (পুং) ২ বৃহৎসংহিতোক্ত ঈশানদিক্স্থিত দেশভেদ,
(বৃহৎস• ১৪ অ॰) ৩ ব্রহ্ম-(বর্মা) দেশ। স্বার্থে-ক। ৪ পূর্কোত্তর
কুর্মাভাগস্থ দেশভেদ। (মার্কপ্রেম্ন পু৽)

ব্ৰহ্মপুরাণ (ক্লী) বেদব্যাসপ্ৰণীত মহাপুরাণভেদ।
"ব্ৰাহ্মং পুরাণং তত্ৰাদৌ সৰ্ব্বলোকহিতায় বৈ।
ব্যাসেন বেদবিছ্ধা সমাখ্যাতং মহাত্মনা॥
তব্দ সৰ্ব্বপুরাণাগ্র্যং ধর্মকামার্থমোক্ষদং।
নানাখ্যানেতিহাসাচ্যং দাশসাহস্রমুচ্যতে॥"

(বৃহন্নারদীমপু• ১২ অ•) [বিশেষ বিবরণ পুরাণ'শকে দেখ]
ব্রেক্ষপুরি, মধ্যপ্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটী তহশীল। ভূ-পরিমাণ ৩২২ বর্গ মাইল।

২ উক্ত জেলার একটা নগর এবং ব্রহ্মপুরি তহনীলের সদর। নগরাংশ পর্বতোপরি স্থাপিত। উহার সর্ব্বোচ্চ স্থানে একটা প্রাচীন হুর্গ অবস্থিত ছিল। এক্ষণে ঐ স্থানে বিচারালয়, বিদ্যালয় ও পুলিশাবাস নির্মিত হইয়াছে। এখানে অতি উৎকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র, স্থতা এবং পিতল ও তামার বাসন প্রস্তুত হয়। ব্র ক্ল পুরী (স্ত্রী) ব্রহ্মণঃ পুরী। বিধাতার ধাম। "ভূলোকান্তরীক্ষ-স্বর্গলোকাদিব্রন্ধাণ্ডোদরবর্ত্তি চ ব্রন্ধাপুরীনামকং তৈলোক্যস্বরূপং মম হাদরমধ্যে বাহে চ স্থ্যমণ্ডলমধ্যবন্তি তেজসা চ একীভূতং জ্যোতিরহমিতি চিন্তর্যন্ জপং কুর্য্যাৎ। (গান্ধতীব্যাখ্যা) ২ কাশীধাম।

"বিত্যাপ্রবোধোদয়জন্মভূমির্বারাণসী ব্রহ্মপুরী ছরত্যয়।"
(প্রবোধচক্রোদয় নাটক (

ব্রহ্মপুরুষ (পুং) ব্রহ্মণঃ পুরুষ ইব। ব্রহ্মপাবক দারপালরূপ চক্ষু, বাক্, মন, ও প্রাণাদি পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষ। ইহারা স্বর্গলোকের দারপালস্বরূপ। "তে বা এতে পঞ্চ ব্রহ্মপুরুষাঃ স্বর্গশু লোকস্থ দারপালাঃ।" ( ছান্দোগ্য উপ॰ )

ব্রহ্মপুরোগব ( ত্রি) পুরোগত ব্রহ্ম। (শত পথ বা • ১৩৮।৪।১)
ব্রহ্মপুরোহিত ( পুং ) ব্রহ্ম বৃহস্পতিঃ পুরোহিতো যস্ত।
দেবতা। দেবতাদিগের পুরোহিত বৃহস্পতি।

"ত্রয়স্তিংশদ্ধি দেবাঃ ব্রহ্মপুরোহিতা ইতি ব্রহ্ম বৈ বৃহম্পতি-র্বাহ্মপুরোহিতা" (শতপথ ১২৮৮৩২৯)

ব্রহ্মপূত ( ত্রি ) বন্ধণা পূতঃ। বন্ধদারা পবিত্র। তপস্থাদি দারা পূতদেহ। ( অথর্বাও ১৩।১৩৬ )

ব্রশ্বপুত (জি) ব্রহ্মণা প্রস্তঃ। ১ ব্রশ্বজাত জগং। ব্রহ্ম হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইয়াছে। (ফ্লী) ২ বাহ্মণারর কর্ম। "ব্রহ্মণা মিত্রেণ ন হৈবাব্যৈ তৎ সম্ধ্যতে তত্মাৎ ক্ষত্রিয়েণ কর্ম কারিয়্যমাণেনোপসর্ত্তির এব ব্রাহ্মণঃ সং হৈবাব্যে তদ্ ব্রহ্মপ্রস্তং কর্ম্ম" (শতপ্থ বা৽ ৪।১।৪।৬) ব্রহ্মপ্রিয় (জি) ব্রহ্মণা নিরত। যিনি সদা ব্রহ্মচিন্তায় নিমগ্ন। ব্রহ্মপ্রী (জি) ব্রহ্মণা প্রীণাতি প্রী-কিপ্। সোমলক্ষণ অর দারা প্রীত।

"প্রণয়ন্তি দেবযুং ব্রন্ধপ্রিয়ং জোবয়ন্তে" (ঋক্ ১৮৩২) 'ব্রন্ধপ্রিয়ং ব্রন্ধণা সোমলক্ষণান্ত্রেন প্রীতং সন্তপ্তংং (সায়ণ) ২ স্তোত্রপ্রিয়। 'ব্রন্ধপ্রিয়ং স্তোত্রপ্রিয়ং'। (ভাষ্য)

ব্রহ্মবন্ধু (পুং) বন্ধণো বন্ধরিব। ২ অধিক্ষেপ। ২ নির্দেশ
৩ নিন্দিত ব্রাহ্মণ, অগ্রাহ্ম নামক ব্রাহ্মণ—বিপ্রাচাররহিত নিন্দ্যকর্মকারী কেবল জাতিতে ব্রাহ্মণ। ৪ বিপ্রভুল্য ভট্টাদি।
"অস্বং কুলীনোংনন্চ্য ব্রহ্মবন্ধরিব ভবতি" (ছান্দোগ্য উপত)

'হে সৌম্যাংনন্চ্যানধীত্য বন্ধবন্ধুরিব ভবতীতি ব্রাহ্মণান্ বন্ধুন্ ব্যপদিশতি ন স্বয়ং ব্রাহ্মণবৃত্তঃ' (শাঙ্করভাষ্য)

এইরপ নিন্দিত ব্রাহ্মণেরও রাজা দৈহিক দণ্ড দিতে পারি-বেন না। অর্থাৎ যে কোনরূপ ব্রাহ্মণই বধ্য নহে। "বপনং জাবিণাদানং স্থানান্নির্ব্বাসনং তথা। এষ হি ব্রহ্মবন্ধূনাং বধো নান্যোহস্তি দৈহিকঃ॥" (ভাগত ১।৭অ০) ন্ত্রিয়াং (উঙ্কঃ। পা ৪।১।৬৬) ইতি উঙ্। বন্ধবন্। ত্রহ্মাবধ্যা (স্ত্রী) বধ-ভাবে ক্যপ্, টাপ্, বন্ধবা। বন্ধহতা, বান্ধবাধ।

ব্ৰহ্মবলি (পুং) অথৰ্কবেদের মন্ত্রবিবর্ত্তক গুরুভেদ।

ব্ৰহ্মবিন্দু (পুং) ব্ৰহ্মণি বেদাধ্যয়নকালে বিন্দুঃ। বেদাধ্যয়ন কালে মুথনিঃস্ত লালালেশ। বেদ পজিবার সময় মুথ হইতে যে লালা পড়ে। বেদাদিতে এই বিন্দু পজিলে দোষাবহ হয় না। ব্ৰহ্মবীজ (ক্লী) ব্ৰহ্মসংজ্ঞক বীজমন্ত্ৰ। ওম্ (ভাগবত ২০১১৭) ২ বৃক্ষবিশেষ।

ব্রন্ধ্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬।৯।৩০)

ব্রহ্মব্রবাণ (পুং) আত্মানং ব্রমাণং ক্রতে ক্র-শানচ্। আপন নাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া কথক। কর্ণ ব্রাহ্মণ পরিচয় দিয়া পরশু-রামের নিকট অস্ত্রশাস্ত্র শিক্ষা করেন। (ভারত ৫।৬১ অ০) ২ ব্রাহ্মণক্র, অপকৃষ্ট ব্রাহ্মণ।

ব্রহ্মভদ্র। (স্ত্রী) ব্রহ্মণি ভদ্রা ৭ তং। বিপ্রহিতার্থ তার্মনণো-ষ্ধীভেদ। (নৈঘণ্টুপ্রে৽)

ব্রহ্মভবন (ফ্রী) ব্রশার বাসস্থান। ব্রহ্মলোক।

ব্রহ্মভাগ (পু:) ব্রশ্নণো ভাগঃ। ব্রহ্মরপ ঋত্বিকের হরণীয় যজন্ত্রের ভাগভেদ। "অথাত্রৈ ব্রহ্মভাগং পর্য্যাহরন্তি। ব্রহ্মা বৈ যজ্ঞন্ত দক্ষিণত আন্তে অভিগোপ্তা সূত্রতং ভাগং প্রতিবিদান আন্তে" (শত বা ১১৭৪৪১৮)

ব্রহ্মভাব (পুং) ব্রহ্মণো ভাবঃ। বাহ্ম। ২ ব্রহের স্বরপ। ব্রহ্মভাবন (ত্রি)ব্রহ্ম ভাবয়তি উপদিশতি ব্রহ্ম-ভূ-ণিচ্-ণুল। ব্রহ্মোপদেশক,

"ছেতা তে স্থদয়গ্রন্থিয়ো ব্রহ্মভাবনঃ।" (ভাগ॰ ৩)২৪।৪) ব্রহ্ম ভাবনা যম্ম। যিনি ব্রহ্মধ্যান করেন।

ব্রহ্মভিদ্ ( a) ব্রহ্ম ভেদক। যে এক ব্রহ্মের বিবিধতেদ কলন। করে।

ব্ৰহ্মভুবন (ক্নী) ব্ৰহ্মলোক।

ব্ৰহ্মভূতি (স্ত্ৰী) বৃদ্ধান ভূতিরঙ্গসম্পদিৰ ভূতির্যস্তাঃ। সন্ধ্যা, (শ্বরত্নাও) বৃদ্ধান ভূতিরুৎপত্তির্যস্তাঃ।:(ত্রি) ২ বন্ধালাতমাত্র। ব্রহ্মভূমিজা (স্ত্রী) বন্ধভূমেজায়তে যা, বন্ধা-ভূমিজন স্থিয়াং টাপ্। সিংহলী। (রাজনি•)

ব্দাভূয় (ক্লী) বন্ধা ভাবঃ। বন্ধ ভূ (ভূবো ভাবে। পা ৩১১৯০৭) ইতি ক্যপ্। বন্ধ। (অমর)

"বেদশাস্ত্রার্থতত্বজ্ঞো যত্র তত্রাশ্রমে বসন্। ইহৈব লোকে তিষ্ঠন্ স ব্রহ্মভূষায় কল্পতে॥" (মহু ১২।১০২) 'অশ্বিনেব লোকে তিষ্ঠন্ ব্রহ্মভূষায় ব্রহ্মষায় কল্পতে' (কুলুক) ২ মোক্ষা (গীতা ১৪।২৬) ও ব্রহ্মভাব, শুদ্ধ চৈতন্যস্বরূপপ্রাপ্তি। ব্রহ্মভূয়স্ (ক্নী) বন্ধে লীনভাব। ২ বন্ধধ্যানে একাগ্রতা। ব্রহ্মভূয়ত্ব (ক্নী) বন্ধাভিন্নরপে অবস্থান। ২ বন্ধলীনতা। ৩ বান্ধণন্থ।

ধৃষ্টাদ্বাষ্ট্র মভূৎ করেং ব্রহ্মভূরং গতং কিতৌ।" (ভাগত নাং।১৭)
ব্রহ্ম মঙ্গলদেবত। (স্ত্রী) লক্ষ্মীর নামান্তর।
বেক্সমেস প্রায় পেং) ব্রাহ্মণের বিদ্যামন্দির। ২ রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত

ব্রহ্মমঠ (পুং) ব্রাহ্মণের বিদ্যামন্দির। ২ রাজতরঙ্গিনীবর্ণিত কাশ্মীরস্থ একটা বিদ্যামন্দির।

ব্ৰহ্মমণ্ডুকী (স্ত্রী) অধ্যাপ্তায্য ওষধিভেদ। ২ ব্রান্নীশাক কোত্যা • শ্রো • ২৫।৭।১৭)

ব্রহ্মমতি (পুং) বৌদ্ধমতে উপদেবতা বিশেষ। (ললিতবিস্তর।) ব্রহ্মময় ( বি ) ব্রদাত্মকং ব্রদ্ধন্ময়ট্। ব্রদাত্মক, ব্রদ্ধরূপ। "দর্শনং তম্ম লাভঃ স্থাৎ হং হি ব্রদ্ধায়ো নিধিঃ।"

(ভারত শান্তি৽ ৪৬ অ৽)

২ ব্রহ্মান্ত। স্ত্রিরাং গ্রীপ্। যথা 'কালী ব্রহ্মারী' ইত্যাদি। ব্রেক্মান্ত (পুং) ব্রহ্মণঃ মহঃ। ব্রাহ্মণের উদ্দেশে উৎসব। (ভারত আদিপি০ ১৬৪ অ০)

ব্রহ্ম মাণ্ডুকী, (স্ত্রী) বাদ্মীশাক। [ব্রদ্মপুকী দেধ]
ব্রহ্মমিত্র (পুং) ব্রদ্মমিত্রমন্ত্র। মুনিভেদ। (মার্কণ্ডেরপুণ ৬৩ অ০)
ব্রহ্মমীমাংসা (স্ত্রী) ব্রদ্ধাঃ মীমাংসা ৬তং। ব্রদ্মজানার্থ
বেদান্ত বাক্যবিচারাত্মক ব্যাস-প্রণীত গ্রন্থভেদ।

[ বিশেষ বিবরণ 'বেদাস্তদর্শন' শব্দে দেথ ]
ব্রহ্মমূর্দ্ধভূৎ ( পুং ) ব্রহ্মগে মূর্দ্ধভূৎ শিরোমণিরিব। ১ শিব।
( বটুকভৈরবের বকারাদি-সহস্রনাম /

ব্ৰহ্ম মেখল (পুং) ব্ৰহ্মণাং ব্ৰাহ্মণানাং মেখলা পুংবদ্ভাবঃ।
মুঞ্জত্ণ। (বৈত্তক নি৽)

ব্রহ্মব্যা (স্ত্রী) নদীভেদ। (ভারত ৬।৯।৩০)

ব্ৰহ্ময়জ্ঞ (পুং) ব্ৰহ্মণো ব্ৰহ্মণে বা যজঃ। বিধিপুৰ্বক বেদাভাসন,

শিষ্যদিগের বেদাধ্যাপন। ইহা পঞ্চয়তের অন্তর্গত।

"অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞ তপ্ণম্।

হোমো দৈবো বলির্জোতো ন্যজ্ঞোহতিথিপূজনম্ ॥ "(মন্থ ৩৭০)
প্রতিদিন ব্রহ্মযজ্ঞরপ বেদাধ্যয়ন ব্রাহ্মণের অবশুকর্ত্ব্য।

ব্রহ্মযশ্স (ক্লী) ব্রহ্মার যশোরাশি (কৌশিকোপনিষৎ ১৮৫) ব্রহ্মযশ্স (ক্লী) ব্রহ্মার যশোগায়কসামমন্ত্র বিশেষ।

( পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ১৫।৫।২৬)

ব্ৰেক্ষয়শ স্থিন্ (ত্ৰি) অত্যধিক পবিত্ৰতাশালী। ব্ৰেক্ষয়স্তি (স্ত্ৰি) ব্ৰহ্মণো ষ্টিরিব। ১ ভার্গী। (শন্দরত্না) ২ বৃক্ষবিশেষ, বামনহাটী গাছ।

"ব্রহ্মযৃষ্টিফলং পিষ্টং বারিণা তেন লেপতঃ। তেন ঘৃষ্টং রক্তদোষঃ প্রণশুতি ন সংশয়ঃ॥" (গ্রহুড়পু ১৯২অ০) ব্রহ্মযৃষ্টির ফল জলে পেষণ করিয়া লেপন করিলে রক্তদোষ প্রশমিত হয়। ৩ বাহ্মণের হস্তস্থিত লাঠী।

ব্ৰহ্মযাগ (পুং) ব্ৰহ্মণো যাগঃ। ব্ৰহ্মযজ্ঞ। [ব্ৰহ্মযজ্ঞ দেখ] ব্ৰহ্মযাতু (পুং) যাতু ভেদ।

ব্রহ্মযামল (ক্লী) তন্ত্রশাস্ত্র বিশেষ।

ব্রহ্মযুগ (ক্নী) বন্ধা বিপ্রস্তগ্রপলক্ষিতং যুগং। হিরণ্যগর্ভের বিপ্রস্ক্টিপ্রধান কালভেদ। (হরিব ১১০ অ০)

ব্ৰহ্মযুজ ( ত্রি ) ব্রহ্ম যুজ্-কিপ্। মন্ত্র দারা যুক্ত। "ব্রহ্মণা তে ব্রহ্মযুজা" ( ঋক তাওং।৪ )

'বৃদ্ধা বৃদ্ধা মন্ত্রেণ যোক্তবেট্য'। ( সায়ণ )

ব্রেক্সাযোগ (পুং) ব্রহ্মণস্তৎসাক্ষাৎকারস্থ যোগঃ সমাধিঃ। ব্রহ্মসাক্ষাৎকারসাধন সমাধিতেদ।

"এষ ব্রহ্মারো যজো যোগঃ সাংখ্যশ্চ তত্ত্তঃ।
বিজ্ঞানঞ্চ স্বভাবশ্চ ক্ষেত্রং ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ॥
একত্বঞ্চ পৃথক্ত্বঞ্চ সন্তবং নিধনং তথা।
কালঃ কালক্ষরশ্চেব জ্ঞেয়ো বিজ্ঞানমের চ॥ ইত্যাদি।
প্রজাপতি ব্রহ্মাই ব্রহ্মময় যজ্ঞ, তিনিই প্রাক্ত সাংখ্যযোগ,
ও বিজ্ঞান। তিনিই চার্কাকদিগের স্বভাব এবং সাংখ্যদিগের
প্রকৃতি ও পুক্ষ, শ্রষ্টা ও সংহর্তা। তিনিই কালরূপী সাক্ষাৎ
ঈশ্বর। তিনিই আবার কালক্ষয়, জ্ঞেয় ও বিজ্ঞান, অর্থাৎ

থিনি যে ভাবে গ্রহণ করেন, তিনিই তাহার তৎস্করপ। ইহাই ব্রন্ধযোগ। এই ব্রন্ধযোগ অবগত হইতে পারিলে দকল অজ্ঞান তিরোহিত হয়। (হরিব॰ ২১০ অ॰) ২ বিষ্কুন্তাদি পঞ্চবিংশ-যোগের অন্তর্গত যোগভেদ।

২ বিজ্জাদি পঞ্চবিংশ-যোগের অন্তর্গত যোগভেদ। ব্রান্যোনি (পুং) ব্রন্ধণো যোনিকংপত্তিরতা। ১ ব্রন্ধগিরি। ২ ব্রন্ধপ্রতিকারণ ব্রন্ধগান।

"ব্রাহ্মণা ব্রহ্মযোনিস্থা যে স্বকর্মণ্যবস্থিতাঃ।
তে সম্যগুপজীবেয়ুঃ ষটু কর্মাণি যথাক্রমম্॥" (মন্ত ১০।৭৪)
'যে ব্রাহ্মণা ব্রহ্মপ্রাপ্তিকারণব্রহ্মধ্যাননিষ্ঠাঃ স্বকর্মান্ত্র্ঠাননিরতাশ্চ তে ষট্কর্মাণি বহ্ম্যমাণান্তধ্যাপনাদীনি ক্রমেণ সম্যগন্থতিষ্টেয়ুঃ' (কুল্ল্ক) ব্রহ্মণো যোনির্হুৎপত্তিকারণন্।
ত সকলের উৎপত্তিকারণ—ব্রহ্ম।

"যদা পশুঃ পশুতে রুক্সবর্ণং কর্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্॥'' ( মুণ্ডকোপনিষৎ ৩১/৩ )

 ৪ তীর্থবিশেষ। (ভারত ৩৮৩১৩১) ব্রহ্মা যোনিরুৎপত্তি-কারণং যস্ত। (ত্রি) ৫ যাহার উৎপত্তিকারণ ব্রহ্ম।

"হু বৈবং চিন্তামান্ত গুরুণা ব্রহ্মবোনিনা।" (রঘু ১৪।৬) ব্রহ্মযোনী (স্ত্রী) ব্রহ্মা যোনিরুৎপত্তিকারণং যস্যাঃ। স্ত্রিয়াং পক্ষে ঙীপ্। কুরুক্তেত্ত সরস্বতীতীরবর্তী পৃথ্দুক সনিকটে অবস্থিত তীর্থবিশেষ। এইথানে ব্রন্ধা চারিবর্ণের স্থি
করেন। এই তীর্থে সান করিলে মুক্তি লাভ হয়।
"সরস্বত্যাস্ত তীরে যঃ সংত্যজেদাত্মনস্তন্ম্।
পৃথুদকে জপ্যপরো নৈনং খো মরণং লভেৎ॥
তব্রেব ব্রন্ধবান্যন্তি ব্রন্ধণা যত্র নির্দ্ধিতা।
পৃথুদকং সমাপ্রিত্য সরস্বত্যাস্তটে স্থিতা॥ (বামন পু৽ ৩৮ অ॰)
ব্রেমার ক্ষস্ (ক্লী) অপদেবতা বিশেষ।
ব্রামারথ (পুং) ব্রান্ধণের শক্ট বা যানবিশেষ। ২ব্লার বামন, হংস

ব্রহ্মরথ (পুং) ব্রাহ্মণের শকট বা যানবিশেষ। ২একার বামন, হংস ব্রহ্মরত্ন (ক্নী) ব্রাহ্মণকে প্রদত্ত ধনরত্ন। ব্রহ্মরন্ধ্ন (ক্নী) ব্রহ্মণঃ প্রমাত্মনঃ অধিষ্ঠানার রন্ধ্যুং আকাশঃ,

ব্রহ্মরন্ধু (ক্লী) বন্ধণঃ প্রমান্ধনঃ অধিষ্ঠানীয় রন্ধুং আকিশিঃ,
বা বন্ধণে বন্ধপ্রাপ্তরে রন্ধুং। এতদ্রন্ধ্বে প্রাণোৎক্রমণে বন্ধ-লোকপ্রাপ্তের্ব্য তথাত্বং। উত্তমান্ধ্ব, বন্ধতালু।

"জ্ঞাত্বা স্থ্যুমা সভেদং কৃত্বা বায়ুঞ্চ মধ্যগম্।

স্থিত্বা সদৈব স্থানে ব্ৰহ্মরন্ধে, নিরোধয়েৎ ॥"

( হটবোগদীপিকা ৪।১৬ )

ব্রহ্মরস (পুং) ব্রহ্মজানরপ উৎকৃষ্ট স্থধা। ব্রহ্মরাক্ষস (পুং) আদৌ ব্রহ্মা বাহ্মণঃ পশ্চাদ্রাক্ষসঃ কুকর্মভিঃ রাক্ষসযোনিং গতঃ। ভূতবিশেষ।

"দংযোগং পতিতৈর্গন্ধা পরত্যৈব চ যোষিতাম্। অপহাত্য চ বিপ্রস্থা ভবতি ব্রহ্মরাক্ষমঃ॥" (মন্থ ১২।৬০) যাহারা পতিতের সহিত সংসর্গ, পরস্ত্রী গমন এবং ব্রাহ্মণের ধন অপহরণ করে, তাহারা ব্রহ্মরাক্ষম হয়। রামায়ণে লিখিত আছে, ইহারা যজের বিল্লোৎপাদক। (রামায়ণ ১১১ অ০) ২ মহাদেবের গণবিশেষ।

"ডাকিনীর্যাত্ধানাংশ্চ বেতালান্ সবিনায়কান্॥ প্রেতমাত্পিশাচাংশ্চ কুয়াপ্তান্ ব্লরাক্ষসান্।" (ভাগবত ১০৬৩)১০-১১ অ০)

পারিভাষিক প্রয়োগে—মূর্থ, স্ত্রী, কচ্ছপ, বাজী ও বধির এই পাঁচজন ব্রহ্মরাক্ষস নামে কথিত হয়।

"মূর্যঃ স্ত্রী কচ্ছপ শৈচৰ বাজী বধির এবচ। গৃহীতার্থং ন মুঞ্জি পঞ্চৈতে ব্রহ্মরাক্ষসাঃ॥" (ব্যবহার প্র•) ব্রহ্মরাজ (পুং) > রাজপুত্র ভেদ। ২ ব্রহ্মদেশের অধিপতি। ব্রহ্মরাত (ক্লী) ব্রহ্ম তজ্জানং রাতং যথৈ। ১ শুকদেব।

"ব্ৰহ্মরাতো ভূশং প্রীতো বিষ্ণুরাতেন সংসদি ॥" (ভাগ॰ ২।৮।২৭) ২ যাজ্ঞবন্ধ্যমূনি। (হেম্চ॰)

ইহার পাঠান্তর ব্রহ্মরাতি। এই ব্রহ্মরাত জনকের নিকট ব্রহ্মবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন, বৃহদারণ্যক উপনিষদে এই উপাধ্যান বর্ণিত আছে।

ব্রহার (পুং) রাত্রের রং রাতঃ। বহ্নণো রাতঃ। বাহ্ন-

মুহূর্ত্ত, রাত্রির শেষ চারিদণ্ড। এই রাত্তে সকলের নিদ্রা হইতে উঠিতে হয়।

"ব্ৰহ্মরাত্র উপাবৃত্তে বাস্কুদেবান্থুনোদিতাঃ। অনিচ্ছুন্ত্যো যুহুর্গোপ্যঃ স্বগৃহান্ ভগবৎপ্রিয়াঃ॥"

(ভাগবত ১০।৩৩।৪৯.)

ব্রহ্মরাত্রি (পুং) > যাজবল্ধামুনি। তিনি বন্ধজান দেন বলিয়া ব্রন্ধরাত্রি নামে কথিত হইয়াছেন। হেমচক্রটীকায় ইঁহার ব্যুৎপত্তি এইরূপ লিখিত আছে। বেন্ধজ্ঞানং রাতি দদাতি যঃ, ব্লাশকাৎ রাধাতোনামীতি ত্রিপ্রত্যয়নিষ্পরোহয়ম্। (হেমটীক।) (স্ত্রী) ২ ব্রহ্মার রাত্রি। (মন্তুতে এই ব্রহ্মরাত্রির পরিমাণ নির্দিষ্ট হইয়াছে। অষ্টাদশ নিমেষে অর্থাৎ চক্ষুর পলকে এক কাষ্ঠা হয়, ত্রিংশৎ কাষ্ঠায় এক কলা, ত্রিংশৎ কলার এক মুহুর্ত্ত, এবং তিংশৎ মুহুর্ত্তে এক দিবারাত হয়। মনুষ্যদিগের দিবাভাগে জাগরণ, এবং রাত্রিকালে নিদ্রা বিহিত হইয়াছে। মুম্যাদিগের একমাসে পিতৃলোকের এক দিবারাত্রি হয়। তুমধ্যে কৃষ্ণপক্ষে তাঁহাদের দিন ও শুক্লপক্ষ তাঁহাদের রাত্রি। কৃষ্ণপক্ষ কর্ম করিবার, এবং শুক্লপক্ষ নিদ্রা যাইবার সময়। মুম্বাদিগের একবৎসরে দেবতাদিগের এক দিবারাত্রি হয়। তাঁহাদেরও আবার এইরূপ বিভাগ আছে,— উত্তরায়ণ দেবতাদিগের দিন এবং দক্ষিণায়ন তাঁহাদের রাতি। দৈবপরিমাণ চারি সহস্র বৎসরে সত্যু যুগ হয়। এই যুগের পূর্ব চারিশত বৎসর সন্ধ্যা ও উত্তর চারি শত বৎসর সন্ধ্যাংশ। তিন সহস্র বৎসরে ত্রেতাযুগ কথিত হইয়াছে। উহার সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশের পরিমাণ তিন শত বৎসর। দ্বাপর যুগ দ্বি-সহস্র বংসর এবং কলিযুগ সহস্র বংসর ইহাদের সন্ধ্যা ও সন্ধ্যাংশ এক এক শত করিয়া কম। মনুষ্যদিগের এই যে চারিয়ুগের সংখ্যা নিরূপিত হইল, ইহার দাদশ সহস্র পরিমাণে দেবগণের একযুগ হয়। এইরূপ দৈবপরিমাণ সহস্র যুগে ব্রহ্মার একদিন হয় এবং ঐ পরিমাণ কালই তাঁহার রাত্রি। ব্রহ্মা স্বীয় রাত্রির অবসানে প্রস্থপ্ত অবস্থা হইতে জাগরিত হন। (মনু ১ আঃ)

ব্রহ্মারাশি (পুং) ১ পবিত্র জ্ঞানরাশি। ২ পবিত্র গ্রন্থসমূহ। ৩ পরশুরামের নামান্তর। ৪ বৃহস্পতি কর্তৃক আক্রান্ত শ্রবণা নক্ষত্র।

"ব্ৰহ্মরাশিং সমাবৃত্য লোহিতাঙ্গো ব্যবস্থিতঃ।"

(মহাভারত ৬।৩।১৮)

'ব্ৰহ্মণা বৃহস্পতিনাক্ৰান্তং রাশিং নক্ষত্ৰং শ্রবণং (নীদকণ্ঠ।) ব্ৰহ্মারী তি (স্ত্রী) ব্ৰহ্মবর্ণা রীতিঃ। পিত্তল ভেদ। (হেম) "পিত্তলস্থারকূটং স্থাদারো রীতিশ্চ কথ্যতে। রাজরীতি ব্রহ্মরীতিঃ কপিলা পিঙ্গল্যাপি বা॥" (বৈত্যক রত্ন) ২ ব্রহ্মা বা ব্রাহ্মণের রীতি।

ব্রহ্ম রূপিণী (স্ত্রী) বনা চলিত মান্দড়া। ২ ব্রহ্মস্বরূপা (দেবী)। ব্রহ্মরেথা (স্ত্রী) বন্ধা কর্তৃক.মৃ-কপালে লিখিত অদৃষ্টলিপি। ব্রহ্মর্ষি (পুং) ব্রহ্মা বাহ্মণঃ ঋষিঃ বা ব্রহ্মা বেদং পরব্রহ্ম বা ঋষতি বেত্তি। বশিষ্ঠাদি মুনিগণ।

> "ততো বৈশ্রবণোহভ্যেত্য অষ্টাবক্রমনিন্দিতং। বিধিবং কুশলং পৃষ্ট্1 ততো ব্রহ্মর্যিমব্রবীৎ॥"

> > (মহাভারত ১৩।১৯।৩৭)

ব্ৰেক্ষ্ যিদেশ (পুং) ব্ৰন্ধবিণাং দেশঃ বাসবোগ্যস্থানং। কুরু-ক্ষেত্রাদি দেশচভূষ্টয়। কুরুক্ষেত্র, মংস্থা, পাঞ্চাল ও স্বসেনক প্রভৃতি ব্রন্ধবিদেশ নামে কথিত।

"কুরুক্ষেত্রঞ্চ মংস্থান্ট পাঞ্চালাঃ স্বসেনকাঃ।

এষ ব্রন্ধবিদেশো বৈ ব্রন্ধবর্তাদনস্করং॥ এতদেশপ্রস্থতক্ত সকাশাদগ্রজন্মনঃ।

স্বং সং চরিত্রং শিক্ষেরন্ পৃথিব্যাং সর্কমানবাঃ। (মন্থ ২।১৯-২০)
এই ত্রন্ধবিদেশসন্তৃত ত্রাহ্মণের নিকট হইতে পৃথিবীর
সকল লোকেরই সদাচার শিক্ষা করা উচিত। ত্রন্ধবিদেশ
ত্রন্ধাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ হীন।

ব্রহ্মলিথিত (পুং) ব্রহ্মলেথ। মানবের অদৃষ্টলিপি।
ব্রহ্মলক্ষণ (ক্লী) ব্রহ্মণঃ লক্ষণং। ব্রহ্মের স্বরূপ ও তটস্থলক্ষণ। ব্রহ্ম-নিরূপণ স্থলে, স্বরূপ ও তটস্থ লক্ষণ দারাই ব্রহ্মের
স্বরূপ নিরূপিত হইয়াছে। [ব্রহ্ম শব্দ দেখ]

ব্রহ্মলোক (পুং) ব্রহ্মণো লোকঃ ভূবনং। ব্রহ্মাধিষ্ঠান ভূবন, সত্যলোক। ব্রহ্মা এই লোকে অবস্থান করেন।

"সত্যস্ত সপ্তমো লোকঃ হৃপুনর্ভববাসিনাম্। ব্রহ্মলোকঃ সমাধ্যাতো হৃপ্রতীঘাতলক্ষণঃ॥" (দেবীপুরাণ) বিষ্ণুপুরাণ মতে তপোলোক হইতে ষড়্গুণ উর্দ্ধে সত্য-

লোক। ইহাই ব্ৰহ্মলোক।
"ষড়্গুণেন তপোলোকাৎ সত্যলোকে বিরাজতে।
অপুনর্মারকা যত্র ব্রহ্মলোকোহি স স্মৃতঃ॥" (বিষ্ণুপু• ২।৩অ•)
ব্রহন্ধব লোকঃ। ২ তুরীয় ব্রহ্মস্বরূপ।

বেদান্ত দর্শনে লিখিত আছে, বাঁহারা নাড়ীরশ্রিসম্বন্ধটিত অর্চিরাদি পর্ববিশিষ্ট দেববানপথে ব্রন্ধলোকে গমন করেন, সেই সকল উপাসকগণ চন্দ্রলোকগত উপাসকদিগের ভার ভোগক্ষরে পুনর্বার এ লোকে জন্মগ্রহণ করেন না। এই পৃথিবী হইতে তৃতীয় স্বর্গে ব্রন্ধলোক—ব্রন্ধার বসতি স্থান। সে স্থানে "অর' ও 'ভা' নামক সমুদ্রতুলা স্থাইদ, অরময় ও মদকর সরোবর এবং অমৃতবর্ষী অথথ আছে। এই স্থান তত্ত্তানী ব্রন্ধোপাসকব্যতীত অভ্যের অগম্য। এই লোক

অজের ব্রহ্মপুরী, এখানে প্রভু ব্রহ্মার বিনির্দ্মিত হিরম্ম গৃহ আছে। উপাদনা দারা ব্রহ্মলোক প্রাপ্ত হইলে আর প্রত্যাবর্ত্তন করিতে হয় না। উপাদক ব্রহ্মলোকে গমন করিলে অমর হন, অর্থাৎ মুক্তিলাভ করেন।\*

[বেদাস্ত ও ব্রহ্ম শব্দ দেখ ]

ব্রহ্মবক্ত (পুং) > পরবন্ধরূপ সত্যধর্মের প্রচারক। ২ বেদ-ধর্মের প্রবর্ত্তক আচার্য্য।

ব্রহ্মবৎ (তি) ব্রহ্ম বা ব্রহ্মজ্ঞানসম্পন্ন। (অব্যন্ন) বেদ-সম্বন্ধীয়।

ব্ৰহ্মবদ (পুং) সম্প্রদারবিশেষ।

ব্রহ্মবদ্য (ফ্রী) ব্রহ্ম বেদস্তস্থা বদনং (বদ-স্থপি ক্যপ্চ। পা ১৩।১০৬) ইতি ভাবে যৎ। ব্রহ্মার বাক্য।

ব্ৰহ্মবদ্যা ( ত্ৰি ) ব্ৰহ্মণা বেদেন উচ্যতে যা ব্ৰহ্মবদ্য-টাপ্। কথা।

ব্ৰহ্মবধ (পুং) ব্ৰাহ্মণহত্যা। স্ত্ৰীলিক্ষে ব্ৰহ্মবধ্যা পাঠ হয়। ব্ৰহ্মবধ্যাকৃত (ক্লী)ব্ৰাহ্মণ হত্যাজনিত পাপ। ব্ৰহ্মবনি (ত্ৰি)ব্ৰাহ্মগ্ৰন্থ (মহীধর) ব্ৰহ্মবৰ্চসে (ক্লী)ব্ৰহ্মণো বেদস্থ তপসো বা বৰ্চ্চস্তেজঃ।

( ব্ৰন্ধ স্থিত্যাং বৰ্জ সং। পা ৫।৪।৭৮) ইতি অচ্। ব্ৰন্ধ তেজ, বান্ধণের বেদাধ্যয়নজনিত তেজ। তপদ্যা ও স্বাধ্যায়জ যে তেজ, তাহার নাম ব্ৰন্ধ বর্জন

তপঃ স্বাধ্যায়জং যচ তেজস্ত ব্রহ্মবর্চসম্।' (জটাধর)
অমরটীকার ভরত নিম্নলিধিত অর্থ ও ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন। ব্রাহ্মণের বৃত্তাধ্যয়ন ঋদি। 'বেদবোধিতস্যাচারস্থ পরিপালনং বৃত্তং ব্রতগ্রহণপূর্বকং গুরুম্থেন বেদাভ্যাসোহধ্যয়নং
তয়োঋ দিস্তৎপরিপালনক্বন্তন্তেজস উপচয়ো ব্রহ্মবর্চসং স্থাং'
(অমর ২া৭০১) মহুতে লিধিত আছে, ঋষিগণ দীর্ঘকাল
ধরিয়া সন্ধ্যার অহুঠান করেন বলিয়া দীর্ঘ আয়ু, প্রজ্ঞা, যশ,
কীর্চি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ করেন।

"ঋষয়ো দীর্ঘদয়য়ড়াদীর্ঘমায়্রবাপুয়ঃ। প্রজ্ঞাং যশশ্চ কীর্ত্তিঞ্চ ব্রহ্মবর্তসমেব চ ॥" ( মনু ৪।৯৪)

\* "নাড়ীরশ্বিসমন্বিতেনার্চিরাদিপর্ববণা দেবধানেন পথা বে ব্রহ্মলোকং শাস্ত্রোক্তবিশেষণং গচ্ছন্তি যশ্মিন্নহরশ্চ হ বৈ অশ্চার্ণবৌ ব্রহ্মলোকে তৃতীয়স্তা-মিতো দিবি যশ্মিনেরশ্বদীয়ং দরে। যশ্মিন্নখথং সোমসবনো যশ্মিন্নপরাজিতা পৃঃ ব্রহ্মণো যশ্মিংশ্চ প্রভূবিমিতং হির্ম্মন্নং বেশ্ম, যশ্চানেকথা মন্ত্রার্থবাদাদি-প্রদেশের্ম প্রপঞ্চাতে তং তে প্রাপা ন চন্দ্রলোকাদিবং বিমুক্তা ভোগা আবর্ত্তত্তে। তুরোর্দ্ধমায়ন্নমৃতত্বং' ইতি 'তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ এতেন প্রতিপদ্যমানা ইমং মানবমাবর্ত্ত্বং না বর্ত্ততে ব্রহ্মলোকমভিসম্পদ্যতে।"

( বেদাস্তদ - ৪।৪।২১ সূত্রভা - )

ব্রুমান্দা।

ব্রুমান্দা।

ব্রুমান্দালি

ক্রুমান্দালি

ক্

ব্ৰহ্মবাদিন্ (পু:) ব্ৰহ্মবাদঃ বেদপাঠো২স্থান্তীতি ব্ৰহ্মবাদ-गिनि। त्वनवङ्गा, त्वनभाठक। भगाय—त्वनाञी। (क्रोधत) ব্ৰশ্ন শুদ্ধচৈতভাং সৰ্বাত্মকতগ্না বদতীতি বদ-ণিনি। ২ বেদান্ত-প্রতিপাদ্য সর্কাত্মক ব্রন্ধনির্বয়র্থ কথাভেদরূপ বাদ্যুক্ত। "ব্ৰহ্মবাদিনো বদস্তি।" (ছান্দোগ্য উপ**্**) ব্রক্ষজানী—ব্রন্ধের বিষয় যাঁহারা বলিতে সমর্থ। "তশ্বাদোমিত্যুদাহত্য যজ্ঞদানতপঃক্রিয়াঃ। প্রবর্ত্তত্তে বিধানোক্রাঃ সততং ব্রহ্মবাদিনাম্ ॥" (গীতা ১৭।২৪) ব্ৰহ্ম শুদ্ধ হৈতভাঃ বদতি বোধয়তি ণিনি। ৩ ব্ৰহ্ম বোধক শাস্ত্ৰ। ব্ৰহ্মবাদিনী (স্ত্রী) বন্ধবাদিন্-ভীপ্। গাম্বতী। "আয়াহি বরদে দেবি ! ত্রাক্ষরে ব্রহ্মবাদিনি।" (গায়ত্রীমন্ত্র) ব্রহ্মবাদ্য (ক্লী) ব্রশ্বজ্ঞান বিষয়ে প্রতিযোগিতা। ব্রেগাবলুক (ক্লী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ । ৮২অ।) ব্রহ্ম বাস (পুং) বন্ধণো বাসঃ। বন্ধণোক। (হরিব ১১৬ খ ) ব্রহ্মবাহস (ত্রি) ব্রহ্মণা মন্ত্ররপবেদেন উহতে বহ-কর্মণি বাহু অসিচ্ পিচ্চ। মন্ত্রদারা প্রাপ্যমান। (ঋক্ ১।১ ০১।৯) ব্রহ্মবিত্ত্ব (ক্নী) ব্রন্ধবিদো ভাবঃ হ। ব্রন্ধবিদের ভাব বা ধর্ম। ব্রহ্মবিদ (পুং) ব্রশ্বরূপতয়া বেত্তি আত্মানং বিদ্-কিপ্। বন্ধাঝৈক্যবেন্তা। 'বন্ধবিদ্ বন্ধ ভবতি' ( শ্রুতি ) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।৮৪) বেদং বেদার্থং যথাবৎ বেত্তীতি। (ত্রি) ৩ বেদার্থজ্ঞাতা। (পুং) ৪ শিব। ব্ৰহ্মবিদ্যা (স্ত্রী) বন্ধণো বন্ধবিষয়িণী যা বিদ্যা। ১ বন্ধজ্ঞান, শুক্তিতভাগ্মক ব্রন্ধে আত্মবিষয়ের অভেদ জ্ঞান।

"ন্তায়াগতধনঃ শান্তো ব্রহ্মবিত্যাপরায়ণঃ।

স্বধর্মপালকো নিত্যং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥" (কূর্মপু • ৩স •)

২ হুর্গা। "বং ব্রহ্মবিদ্যা বিদ্যানাং মহানিদ্রা চ দেহিনাং। স্ক্রমাতর্ভগরতি । ছুর্গে কাস্তারবাসিনি । ॥" (ভারত ভা২২।২৭) ७ উপনিষদ্ভেদ। ব্রহ্মবিদ্যাতীর্থ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। ব্ৰহ্মবিদ্বিষ্ (ত্ৰি) বেদ বা ব্ৰাহ্মণের হিংদা, ছেষ বা স্থণাকারী। ব্রাহ্মণানাং মন্ত্রাণাং বা দেষ্টা, ( ঋক্ ২।২৩।৪ সারণ ) ব্রহ্মবিবর্দ্ধন (পুং) ব্রহ্মণো বিবর্দ্ধনঃ ৬৩৫। ১ তপোবর্দ্ধক। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩/১৯ ।৮৪) বুধ-ণিচ্ভাবে ল্যুট্। (क्री) ৩ তপ-আদির বিশেষরূপে বর্দ্ধন। ব্ৰহ্মাবৃক্ষ (পুং) তদাখ্যমা প্ৰদিদ্ধো বৃক্ষ: বা ব্ৰহ্মণো বেদকৰ্মাৰ্থং যো বৃক্ষঃ। ১ পলাশবৃক্ষ। (হলায়ুধ) ২ উড় ম্বর। (রত্নমালা) 'ব্রহ্ম বৈ পলাশঃ (শত বা ১০৮।৪।১) ব্রমার্ক (স্ত্রী) বন্ধণো বান্ধণস্থ বৃতিজীবনোপায়:। ব্রান্ধণের জীবনোপায়, ব্রাহ্মণের জীবিকা। "স্বদত্তাং পরদত্তাং বা ত্রন্ধারুতিং হরেৎ তু यः। ষষ্টিবর্ষসহস্রাণি বিষ্ঠায়াং জায়তে কুমিঃ ॥" ( স্মৃতিধৃত ভাগ • ) ২ ব্রহ্মাকার অন্তঃকরণর্তি। ব্রেশার্মার (ত্রি) জপ তপ দারা বর্দ্ধিতশক্তি বা তৎসম্পন। ব্রহ্মরুন্দ (ফ্রী) বান্ধণ-সভা। ব্রহ্মরনা (স্ত্রী) বন্ধ প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ। ব্ৰগাবেদ (পুং) ব্ৰন্মণো বেদঃ জ্ঞানং ৬৩৫। ব্ৰন্ধজ্ঞান। "প্রাণায়ামঃ পরং বন্ধ পরমাত্মা চতুর্ম্ম থঃ। প্রাণায়াম: পদং বিষ্ণোত্র শ্ববেদস্বরূপকম্ ॥" (গীতাসার) ২ ব্রহ্মপ্রতিপাদক বেদভাগ। বেদান্ত। ব্ৰহ্মবেদম্য় ( ত্রি ) ব্লাবেদযুক্ত। ब्यादिनी (खी) बन्नात्वा विनित्रिव। > तन्निवित्रव। 'ব্রহ্মবেদিঃ কুরুক্ষেত্রে পঞ্রামহ্রদান্তরম্। ( হেম ) ২ ব্রহ্মার বসিবার আসন। ব্ৰহ্মবেদিন ( তি ) বন্ধ-বিদ-ণিন্। বন্ধবিদ, বন্ধতত্ত্ত্ত্ত্ৰ "বান্ধণেষু তু বিদাংসো বিদ্বংস্থ কৃতবুদ্ধয়:। কৃতবুদিষু কর্তারঃ কর্তৃষু ব্রহ্মবেদিনঃ॥" (মহ ১।৯৭) ব্রহ্ম বৈবর্ত্ত (ক্লী) বিবৃতিরের বৈবর্তং স্বার্থে অণু, ব্রহ্মণো বৈবর্ত্তং বিশেষেণ বিবৃতির্যত। > ব্রন্দের অতুল্যসন্তাক কার্য্য। **এই জগৎ এক্ষের বিকার নহে,—বিবর্ত।** বিবর্ত ও বিকারের

> "সতত্ততোহন্তথাপ্রথা বিকার ইত্যুদাহৃতঃ। অতত্ত্বতোহন্তথাপ্রথা বিবর্ত্ত ইত্যুদাহৃতঃ॥'' (বেদান্তদ•) এক প্রকার বস্তু অন্তপ্রকার হইলে তাহা বিকার এবং

লক্ষণ এইরূপ।

ষ্মতথা প্রতীত হইলে তাহা বিবর্ত্ত। ছগ্ধ দধি হয়, তাহা বিকার, রজ্ম সর্পাকারে প্রতীত হয়, তাহা বিবর্ত্ত। জগং এক্দের বিকার নহে, কিন্তু বিবর্ত্ত। ইহাই এক্দবৈবর্ত্ত। ২ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত মহাপুরাণ ভেদ। "বিরৃতং এক্ষকার্থকেন ক্লফেণ যত্ত্র শৌনক। এক্ষবৈবর্ত্তকং তেন প্রবদস্তি পুরাবিদঃ॥" (এক্ষবৈবর্ত্তপু৽ ১।৫৮) এই পুস্তকে সমগ্রন্ধপে এক্ষ বিবৃত হইয়াছে, এইজ্ফ ইহার নাম এক্ষবৈবর্ত্ত। [বিভৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ] ব্রক্ষব্রেত্ত (ক্লী) এতবিশেষ। এই এত সহস্র বংসর ধরিয়া করিতে হয়। যিনি এই এত করেন, তাঁহার এক্ষলোকে গতি হয়। (ভারত সভাপ৽ ১১ অ৽)

ব্রহ্মশল্য (পুং) ব্রহ্মের হক্ষং শল্যং অগ্রভাগো যস্ত, অতি হক্ষাগ্রছাং তথাজং। সোমবন্ধ, চলিত বাব্লা গাছ। (রত্নমালা)
ব্রহ্মশালা (স্ত্রী) তীর্থ ভেদ। (ভারত বনপ০৮৭ অ০)
২ বেদপাঠার্থ গৃহ।

ব্রহ্মশাসন (ক্নী) ব্রহ্মণঃ শাসনং নির্গরো উপদেশো বা যশ্মিন্।

১ ব্রহ্মবিচার গৃহ। পর্য্যায়—ধর্মকীলক। (শব্দরত্বা•)

২ ব্রহ্মার আজ্ঞা বা তত্তৎকার্য্যে ব্রহ্মকর্তৃক নিয়োজন। শ্রুতি
ও শ্বৃতিবিহিত বাক্যসমস্তই ব্রহ্মাজ্ঞা। আজ্ঞা-ল্লজ্মনকারী ব্রহ্মদেখীর নরকে গতি হয়।

শ্রুতি স্থৃতী মনৈবাজে বস্তে উল্লজ্য বর্ত্তে।
আজাচ্ছেদী মন দ্বেদী নরকং প্রতিপদ্মতে॥'' ( স্মৃতি )
সমগ্র জগন্বন্ধাওই ব্রহ্ম-শাসনাধীন বা তদাদেশে পরিচালিত।
ত বিধাতার অনুশাসন বা কর্ত্তব্যরূপ উপদেশ। ৪ বেদ।
৫ নবদ্বীপের পূর্ব্বদক্ষিণকোণে গঙ্গাপারে অবস্থিত একখানি গ্রাম।
৬ হিন্দুরাজগণ বান্ধণদিগকে যে গ্রামাদি দান করিয়া থাকেন।
ব্রেক্মশিরস্ (ক্লী) অস্ত্রভেদ। দ্রোণাচার্য্য অগস্ত্যের নিকট হইতে
প্রাপ্ত এই অস্ত্রের প্রয়োগ ও সংহারোপায় অর্জুন ও অশ্বত্থামাকে
শিক্ষা দিয়াছিলেন। (ভারত সৌপ্তিকপ৽ ১২ অ৽)

ব্রহ্ম শুক্তিত ( ত্রি ) অভিষবসাধন মন্ত্র দারা অলঙ্কত।

"বিশ্বে শুক্তঃ পবতে ব্রহ্মগুন্তিতঃ"। (অথর্বাও ৪।২৪।৪)

ব্রহ্মনী ( স্থা ) সাম্বাজন। "ব্রহ্মনী বৈ নাম্বিজন সাম্বাহ্মব্রহ্মনা

ব্ৰহ্ম ব্ৰী (স্ত্ৰী) সামভেদ। "ব্ৰহ্মগ্ৰীবৈ নামৈতং সাম যংস্কৃত্ৰহ্মণ্যা"। ( যড়্বিংশ ব্ৰা৽ ১।২)

ব্ৰহ্ম সংশিত (ত্ৰি) ব্ৰহ্মণা সংশিতঃ ৩৩ৎ। মন্ত্ৰবারা তীক্ষীকৃত।
ব্ৰহ্ম সংসদ্ (ত্ৰী) ব্ৰহ্মণোক বা ব্ৰহ্মসদন।
ব্ৰহ্ম সংস্থ (ত্ৰি) ব্ৰহ্ম সম্পূৰ্ণভাবে স্থিত। ২ ব্ৰহ্মজ্ঞানমন্ন।
ব্ৰহ্ম সংস্থিত (স্ত্ৰী) বৈষ্ণবাচারদিদ্ধান্ত অধ্যান্ত্ৰশতাত্মক গ্ৰন্থতেদ,
ভগবৎদিদ্ধান্ত সংগ্ৰহগ্ৰন্থবিশেষ।

"অধ্যায়শতসম্পন্না ভগবদ্ ব্রহ্মসংহিতা।
কিঞোপনিষদাংসাবৈঃ সঞ্চিতা ব্রহ্মণোদিতা॥"
(ব্রহ্মসংহিতায়াং ভগবংসিদ্ধান্তসংগ্রহে মূলস্কাথ্যপঞ্চমাধ্যায়স্য জীবগোস্বামিক্তটীকা)

ব্রহ্মসতী (স্ত্রী) সরস্বতী নদী।

ব্রহ্মসত্ত (ক্লী) ব্রহ্ম বেদস্তংপাঠরূপং সত্রং। ব্রহ্মযজ্ঞ। বিধি-পূর্ব্বক বেদ পাঠ।

"নৈত্যকে নাস্ত্যনধ্যায়ো ব্রহ্মসত্রং হি তৎ স্মৃতম্। (মহু ২।১০৬)
নিত্যাহুটেররপ যজাদিতে বেদাধ্যয়নের নিষেধ নাই। এই-রপ বিরামশৃত্য হওয়াতেই ইহার নাম ব্রহ্মসত্র হইয়াছে।
ব্রহ্মসত্রিন্ (ত্রি) ব্রহ্মসত্র-অস্ত্যর্থে ইনি। ব্রহ্মযজ্ঞকারক।
ব্রহ্মসদন (ক্রী) সাদত্যক্ষিন্ সদ-আধারে ল্যুট্। ব্রহ্মগঃ সদনং
৬ তং। ব্রহ্মার অর্থাং ঋত্বিক্ভেদের বাক্নীর্ক্ষাদিজাত কুশাস্থৃত প্রাগগ্র আসন। (কাত্যা। শ্রে। ২।১।২)
২ হিরণ্যগর্ভ-সদন। ৩ তীর্থভেদ।

ব্রহ্মসদস্ ( ক্লী ) ব্রহ্মার আলয়। ব্রহ্মসভা ( স্ত্রী ) ব্রহ্মার সমিতি।

বেক্সসম্ভব (পুং) দ্বিপৃষ্ঠনামক জৈনবিশেষ। (হেম)

ব্রহ্মসরস্ (ক্নী) তীর্থভেদ। এই তীর্থে গমন করিয়া এক-রাত্রি বাস করিলে ব্রন্ধলোকে গতি হয়। ব্রন্ধা স্বয়ং এ সরো-বরে এক শ্রেষ্ঠ যুপ উচ্ছিত করিয়াছিলেন। এই যুপ প্রদ-ক্ষিণ করিলে বাজপেয়-যজ্ঞের ফললাভ হয়। (ভারত ৩৮৪।৭৯) ব্রহ্মসর্প (পুং) ব্রন্ধর্হান্ সর্পঃ। সর্পবিশেষ। পর্যায়—হলা-হল, অর্থলালা। (ত্রিকা৽)

ব্ৰহ্মস্ব (পুং)বৃদ্ধজ্ঞ। (মন্ত্র ধাংও)

ব্রন্দাগর (পুং) তীর্থভেদ।

ব্রহ্মসাৎ (অব্য॰) ব্রহ্মাধীনং করোতীতি সাতি। ব্রহ্মাধীন।
সাতি প্রত্যয়ের পর কঞাদির অন্তপ্রয়োগ হয়। যথা—
ব্রহ্মসাৎ করোতি, ভবতি সম্পান্ততে বা'।

ব্ৰহ্মদামন্ (ক্লী) দামভেদ।

"অভীবর্ত্তো ব্রহ্ম সাম ভবতি'' ( তাণ্ড্যবা• )

ব্রক্ষসাযুজ্য (ক্লী) যুনজীতি যুজঃ (ইগুপধেতি। পা তাসত কে। ততঃ (তেন সহেতি। পা সাহায়ক। ইতি বছবীহিঃ, 'বোপসর্জনস্যেতি' সহস্থ সঃ, ততঃ সযুজস্য ভাবঃ সাযুজ্যং অথবা যোজয়তীতি যুক্ সম্পদাদিখাৎ কিপ্, ততো বছবীহিঃ, বৃহ্মণঃ সাযুজ্যং। ব্রদ্ধের ভাব। পর্যায়—ব্রহ্মভূয়, ব্রদ্ধত্ব (অমর) ব্রহ্মসাপূজ্য। (শক্রত্মাণ)

ব্ৰহ্মসাষ্টি তা (স্ত্ৰী) বন্ধণঃ সাষ্টি তা সমানগতিতা। ব্ৰহ্মতুল্য গতিত্ব।

"যানশ্যাপ্রদো ভার্যানেশ্র্যামভয়প্রদঃ। ধান্তদঃ শাশ্বতং দোখ্যং ব্ৰহ্মদো ব্ৰহ্মসাষ্টি তাম্।।" (মহু ৪।২৩২) ব্রহ্মসাবর্ণি (পুং) বন্ধপুত্রো সাবর্ণিঃ। দশম মন্থভেদ। এই মন্থ-ন্তরে বিষক্দেন অবতার, ইন্দ্র শম্ভু, স্থবাসন বিরুদ্ধাদি দেবগণ, হবিশ্বৎ প্রভৃতি সপ্তর্ষি ও ভূরিসেনাদি মন্তুপুত্র উৎপন্ন হইবেন। "দশমো ব্রহ্মসাবর্ণিরুপশ্লোকস্থতো মন্তঃ। তংস্থতো ভূরিদেনাতা হবিল্পংপ্রমুখা দিজাঃ॥ হবিমান্ স্কৃতঃ সত্যো জয়ো মূর্ত্তিস্তদা দিজাঃ। স্থবাসনবিরুদ্ধাতা দেবাঃ শস্তুঃ স্থরেশ্বরঃ॥" (ভাগ । ৮।১৩অ । [मार्कट ७ त्र त्राट २८ व्यक्षादि वक्षमावर्षि मसूत विषय ज्रष्टेवा ।] ব্রহ্মসিদ্ধান্ত (পুং) পৈতামহ জ্যোতিষসিদ্ধান্তভেদ। ব্রহ্মস্থত (পুং) বন্ধণঃ স্থতঃ। ১ কেতুভেদ। (রূহং দ০ ১১ অ০) ২ মরীচি প্রভৃতি ব্রন্ধার পুত্র। ব্রহ্মস্তবর্চ্চল। (স্ত্রী) তরামক ওষধিবিশেষ। চলিত হিরণ্য-ক্ষীরা, ইহার পত্র পত্মপত্রসদৃশ। "দেবস্থলে इদবরে তথা সিন্ধৌ মহানদে। দৃশ্যতে চ জলান্তেষু মধ্যে ব্ৰহ্মস্বৰ্চনা ॥" । ( সুশ্ৰুত ) ২ আদিত্যভক্তা, চলিত হুড়হুড়িয়া। ৩ ব্রাহ্মীশাক। ব্রহ্মাসু (পুং) চতুর্তহাত্মক বিষ্ণুর মূর্ত্তিভেদ, অনিক্রদ্ধ অব-তার। পর্যায়—উষাপতি, প্রহাম, কামদেব। ভরত ইহার এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—অনিরুদ্ধপক্ষে 'ব্রহ্মাণং স্থতবান ব্ৰহ্ম । (হঙল প্ৰদৰে) অন্তেভ্যোহপীতি (পা অহা১৭৮) কিপ্। করান্তরে কিলানিরুদ্ধমূত্তের্ভগবতো ব্রহ্মা জাতঃ। করান্তরে ব্ৰন্ধা অনিকৃদ্ধ হইতে উৎপন্ন হইয়াছিলেন। "অনিক্ষাত্ততো ব্ৰহ্মা তন্নাভিকমোলোড্ডবঃ।" (ব্ৰহ্মপুরাণ) কামদেবপক্ষে 'ব্ৰহ্ম তপঃ স্থবতি প্ৰেরয়তীতি ব্ৰহ্মসং।' তপঃ-প্রবর্ত্তক কাম। তদভিমানিদেবতা, কন্দর্প। द्या मृत् (क्री) वन्ति (तम् श्रह्णकारन छेपन मनमप्त भ्रष्टः यर र्वः। > यक्षर्व। পर्यात्र—পবিव, यद्धांभवीठ, विकात्रनी, ( ত্রিকা৽ ) উপবীত, সাবিত্র, সাবিত্রীস্ত্র, ( শব্দরত্না৽ ) "তভোপনীয়মানশু সাবিত্রীং সবিতাব্রবীৎ। বৃহস্পতিব অস্ত্রং মেথলাং কগ্যপোহদদাৎ॥" (ভাগত ৮।১৮।১৪) ২ তটস্থলক্ষণপর উপনিষদ্বাক্য বা বন্ধপ্রতিপাদক শারীরকস্ত্ত। "ঋষিভির্বহুধা গীতং চ্ছনোভির্বিবিট্যঃ পৃথক। ব্ৰহ্মস্ত্ৰপদৈশ্চেব হেতুমন্তিৰ্বিনিশ্চিতং॥" (গীতা ১৩।৪) ব্ৰহ্ম দু তিন্ (তি) বৃদ্দত্ত-সন্তাৰ্থে ইনি। বৃদ্দত্তধারী, বজ্ঞসূত্ৰী। "দাক্ষণী বৃদ্ধতী বেণুমান্ সক্মগুলুঃ। কুর্য্যাৎ প্রদক্ষিণং দেবমৃদ্গোবিপ্রবনস্পতীন ॥" (যাজ্ঞবন্ধ্য স্ ০ ১।১৩৩)

বিকাহত্যা ব্রহ্মসূত্র (পুং) বৃদ্ধাং স্থঃ পুতঃ। ইক্ষুক্রংশোদ্ধর রাজ-বিশেষ। পর্য্যায়—ব্রহ্মদত্ত। ২ ব্রহ্মপুত্র ( বশিষ্ঠাদি )। ব্রহ্মস্ত (পুং) > বন্ধার স্ষ্টিকর্তা। ২ শিবের নামান্তর। ব্রহাস্তম্ব (পুং) বন্ধার আশ্রম্বরপ জগদ্বন্ধাও। ব্রুমাস্তেয় (পুং) ব্রন্ধণঃ স্তেয়ঃ ৬৩৫। শুরুর অনুমতি ব্যতীত তদাবৃত্তি শ্রবণান্তর অমুরূপে বেদাধ্যয়ন। "ব্রহ্ম যস্ত্রনাত্রতাতমধীয়ানাদবাপুয়াৎ। স ব্রহ্মন্তেয়সংযুক্তো নরকং প্রতিপ্রতে॥" (মহু ২।১১৬) ব্রহ্মস্থল (ক্লী) নগরভেদ। ব্ৰহ্মস্থান (ক্লী) ব্ৰহ্মণঃ স্থানং ৬৩৫। তীৰ্থভেদ। (ভারত আ৮৪।৯৬) ব্ৰহ্মাস্থ (ক্নী) বন্ধণো বান্ধণশ্ৰ সং ধনং। বান্ধণসম্বন্ধি ধন। বান্ধ-ণের ধন অপহরণ করিতে নাই। यদি কেহ ব্রাহ্মণ বা গুরুর ধন অপহরণ করে, তাহা হইলে তাহার মহাপাতক হয়, এবং যতদিন চক্রস্থ্য থাকে, ততদিন তাহার নরক হয়। "ব্ৰহ্মস্বং বা গুৰু<mark>স্বং বা দেবস্বং বাপি যো হরেৎ।</mark> স কৃতত্ব ইতি জ্বোে মহাপাপী চ ভারতে॥ অবটোদে বসেৎ সোহপি যাবদিন্দ্রশতং শতম্। ততো ভবেৎ স্থরাপীতী ততঃ শূদ্রস্ততঃ শুচিঃ॥" ( ব্রহ্মবৈবর্ত্ত প্রকৃতিখ০ ৪৯ অ০ ) ব্রহ্মস্বরূপ (ত্রি) ১ বন্ধ। ২ জগৎপ্রকৃতির প্রতিরূপ। স্ত্রীলিঙ্গে ব্রহ্মস্বরূপা ও ব্রহ্মস্বরূপিণী পদ হয়। ৩ মৃল-প্রকৃতিরূপা ভগবতী। ব্রহারতা (স্ত্রী) বৃদ্ধণো হননং (হনস্ত চাথ্যা>০৮) ইতি ভাবে ক্যপ্, তকারোহন্তাদেশক স্ত্রীত্বং লোকাং। বাহ্মণবধ, ইহা একটী মহাপাতক। "ব্রহ্মহত্যা স্থরাপানং স্তেয়ং গুর্বজনাগমঃ। 🕡 🦈 🥏 মহাস্তি পাতক ভেতৰ সংসর্গশ্চাপি তৈঃ সহ ॥'' ( মতু )

বন্ধহত্যা, স্থরাপান, স্তেয়, গুরুপদ্বীগমন এবং ইহাদিগের সংসর্গও মহাপাতক।

ব্ৰহ্মহত্যাধিষ্ঠাত্ৰীদেৰতার স্বরূপ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে যথা— "রক্তবন্ত্রপরীধানা বৃদ্ধান্ত্রীবেশধারিণী। সপ্ততালপ্রমাণা সা শুষকণ্ঠেছিতালুকা॥ ঈশাপ্রমাণদশনা মহাভীতঞ্চ কাতরম। ধাবন্তং পরিধাবন্তী বলিষ্ঠা হতচেতনম্। থজ়াহন্তো হতান্ত্রং তং দয়াহীনা চ মূর্চ্ছিতম্ ॥ ইজ্রো দৃষ্ট্রা চ তাং ঘোরাং স্মারং স্থারং গুরোঃপদম । বিবেশ মানসদরো মৃণালস্ক্রস্ত্ততঃ ॥"

( বন্ধবৈবর্ত্তপু ০ শ্রীক্ষের জন্মখ ০ ৪৭ আঃ ) ব্রহ্মহত্যাজনিত মহাপাতকের নিবৃত্তিকল্পে প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। এই প্রায়শ্চিত্তের বিষয় প্রায়শ্চিত্ত-বিবেকে বিস্তৃত

ভাবে বর্ণিত আছে। ব্রাহ্মণ যদি না জানিতে পারিয়া ব্রাহ্মণ বধ করে, তাহা হইলে দেই পাপশান্তির জন্ম দাদশবার্ষিক ব্রতাম্ম্র্যান করিতে হয়। প্রায়শ্চিত্তবিরেকে নিথিত আছে—

"अन्नश वानभानानि कृषीः कृषा वतन वरमः। ভৈক্যাণ্যাত্মবিশুদ্ধার্থং কৃত্বা শ্বশিরোধ্বজম ॥ ভিক্ষাশী বিচরেদগ্রামং বল্রৈর্যদি ন জীবতি ॥'' (মমু ১১।৭৩) **এই দ্বাদশবাধিক ব্রত সম্পাদনে অসমর্থ হইলে ১৮** ৫ ৫ মু দান করিতে হয়, তাহাতেও অশক্ত হইলে চুণীদান করা আবগুক। উহাতে ৫৪০ কাহন ক্ডি উৎস্বৰ্গ এবং ১০০ কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হয়। তৎপরে প্রায়শ্চিত্তের বিধানামুসারে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। শাস্ত্রবিহিত এইরূপ প্রায়শ্চিত্তা-মুষ্ঠানে ব্ৰশ্বহত্যাপাতক নিবৃত্তি হইয়া থাকে।

ব্রাহ্মণ জ্ঞানপূর্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে দ্বিগুণ দ্বাদশবার্ষিক ব্রতের অমুষ্ঠান করিবে, তাহাতে অসমর্থ হইলে ৩৬০ ধেমু দান, তদভাবে ১০৮০ কাহন কড়ি উৎসর্গ ও ২০০ কাহন কড়ি দক্ষিণা দিবে। তৎপরে তিনি প্রায়শ্চিত্তের বিধানা-মুদারে প্রায়শ্চিত্ত করিবেন। ক্ষত্রিয় যদি অজ্ঞানতঃ ব্রাহ্মণ হত্যা করে, তাহা হইলে সেই ব্যক্তি ব্রাহ্মণকর্ত্তক বধের প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ প্রায়শ্চিত করিবে। ইচ্ছাপূর্বক ব্রহ্মহত্যা করিলে ক্ষত্রিয়কে পূর্ব্বোক্ত প্রায়শ্চিত্তের দ্বিগুণ করিতে হইবে।

বৈশ্য অকামতঃ ব্রহ্মহত্যা করিলে ষ্ট্রিংশবার্ষিক ব্রতাচরণ করিবে। তাহাতে অশক্ত হইলে তাহাকে ৫৪০ ধেফু দান. এবং ত विষয়ে অসমর্থ হইলে ১৬২০ কাহন কড়ি দান ও ৪০০ শত কাহন কড়ি দক্ষিণা দিতে হইবে। ইচ্ছাপূর্বক করিলে তাহাকে দ্বিসপ্ততিবার্ষিক ব্রতামুগ্রান করিতে হইবে। ইহাতে অসমর্থ হইলে ১০৮০ ধেমুদান করিবে এবং তদভাবে ৩২৪০ কাহন কড়ি দান ও চারি শত কাহন দক্ষিণা দিবে। শুদ্র यদি অজ্ঞানতঃ ব্রন্ধহতাা করে, তাহা হইলে তাহাকে অন্<del>ছ</del>-চত্বারিংশবার্ষিক ত্রত করিতে হইবে। অসমর্থ পক্ষে ৭২০ ধেমুদান এবং তদভাবে ২১৬০ কাহন কড়ি উৎসূর্গ ও ৪০০ कारन मिक्किंग मान विराध । ख्वानशृर्कक कतिरल देशत विछन প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠান আবশ্যক। (প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক)

বন্ধবৈবর্ত্ত পুরাণে আতিদেশিক বন্ধহত্যার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে:--

শ্রীকৃষ্ণ, শিব, গণেশ ও স্থ্য প্রভৃতি দেবতার প্রজায় ভেদ-জ্ঞান করিলে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। গুরু, ইষ্টদেবতা, জন্মদাতা, পিতা ও মাতা প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি ভেদবুদ্ধিতে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। যিনি হরির পাদোদকের সহিত অন্তদেবতার পাদোদকের তুলনা করেন এবং যিনি বিষ্ণু, বিষ্ণু,পাসক ও সর্বা-

শক্তিস্বরূপা প্রকৃতিকে নিনা করেন, তাহারও ব্রহ্মহত্যাপাতক হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে অমুবাচী দিনে ভূথনন, জলে শোচাদিত্যাগ, গুরু, মাতা, পিতা, সাধবী স্ত্রী ও অনাথাকে পোষণ না করিলে বন্ধহত্যাপাতক হয়।

ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের প্রকৃতিখণ্ডে ৩০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত-বৰ্ণনা আছে। বাহুল্যভয়ে তংসমন্ত উদ্ধৃত হইল না\*। ব্ৰহ্মহন (পুং) ব্ৰহ্মাণং বাহ্মণং হতবান্ ব্ৰহ্ম-হন ( ব্ৰহ্মভূণ-বৃত্তেষু কিপ্। পা অহা৮৭) ইতি কিপ্। ব্ৰহ্মন্ধ বান্ধবৰ্ষক তা, ব্রাহ্মণ হত্যাকারক।

[ ব্রহ্মহত্যার প্রায়শ্চিত্তের বিষয় ব্রহ্মহত্যা শব্দে দেখ ] ব্রহ্মহত্যাদি মহাপাতককারী বহুবর্ষ নরকভোগ করিয়া পাপক্ষরে কুকুর, শূকর, গর্দভ, উষ্ট্র, ছাগ, মেষ, মৃগ, পক্ষী, চণ্ডাল ও পুরুশপ্রভৃতি যোনিতে জন্ম গ্রহণ করে।

"খশুকরথরোষ্ট্রাণাং গোহজাবিমুগপক্ষিণাম্। চণ্ডালপুরুশানাঞ্চ ব্রহ্মহা যোনিমৃচ্ছতি।" (মহু ১২।৫৫) ব্ৰহ্মহবিস (ক্লী) ব্ৰদৈৰ হবিরপ্যমাণমাজ্যং। অপ্যমাণ হবিঃ। "ব্ৰহ্মাৰ্পণং ব্ৰহ্মহবিব্ৰহ্মাণ্ডো ব্ৰহ্মণা হত্য।

ব্ৰহ্মৈব তেন গন্তব্যং ব্ৰহ্মকৰ্ম্ম সমাধিনা॥'' ( গীতা ৪।২৪ ) ব্ৰহ্মত্ত (ক্লী) ব্ৰহ্মণি ব্ৰাহ্মণে হতং দত্তং ব্ৰহ্মপদমত্ৰ উপলক্ষণং তেন নুমাত্তে বোধ্যং। পঞ্চমহাযজ্ঞের অন্তর্গত অতিথিপুজনরূপ যজ্ঞবিশেষ।

ব্রহ্মহাদয় (পুং) নক্ষত্রভেদ। (স্থ্যসি৽ ৮।১১) ব্রহারদ (পুং) হ্রদ্বিশেষ। (ব্রহ্মপু॰) ব্রক্ষাক্ষর (ক্লী) ১ প্রণব, ওঁঞ্চার।

> \* "এীকৃষ্ণে চ তদর্চায়াং সূত্রায়াঃ প্রকৃতী যথা। शित ह शिवलिक वा रहतां रूर्वाप्राणी यथा ॥ গণেশে বা তদর্চায়ামেবং দর্বতা স্থন্দরি। যঃ করোতি ভেদবৃদ্ধিং ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ॥ হরেঃ পদোদকেষক্তদেব-পাদোদকে তথা। করোতি সমতাং যো হি ব্রহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ। যে নিন্দন্তি হ্যবীকেশং তন্ত্ৰোপাসকং তথা। পবিত্রাণাং পবিত্রঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভস্তি তে ॥ যে নিন্দস্তি বিষ্ণুমায়াং বিষ্ণুশক্তিপ্রদাং সতীং। সর্বাশক্তিম্বরূপাঞ্চ প্রকৃতিং সর্বামাতরম্॥ সর্ববদেবাস্বরূপাঞ্চ সর্ববদাং ব্রহ্মবন্দিতাং। সর্বকারণরপাঞ্চ ব্রহ্মহত্যাং লভস্তি তে ॥ গুরুঞ্চ মাতরং তাতং সাধ্বীং ভার্য্যাং সুতং সুতাং। অনাথাং যো ন পৃষ্ণতি ব্ৰহ্মহত্যাং লভেৎ তু সঃ।

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৽ প্রকৃতিখ৽ ৩০ অ০ )

"ব্ৰহ্মাক্ষরমভিগ্ণানো মুহুর্ত্তব্যমুদকান্ত উপবিবেশ।"

(ভাগবত ৫৮।১)

'ত্রন্ধাক্ষরং প্রণবং' (স্বামী) ত্রে**স্মাক্ষরম**য় (ত্রি) ত্রন্ধাক্ষর-ময়ট্। মন্ত্র।

ব্ৰহ্মা গ্ৰন্থ (পুং) ব্ৰহ্মণোহগ্ৰে সমূধে ভবতীতি ভূ-ক্কিপ্,যজ্ঞাৰ্থং ব্ৰহ্মণো দেহাজ্জাতত্বাৎ তথাত্বং। ঘোটক। (হারাবলী) ইহার 'ব্ৰহ্মান্তভূ' পাঠও দেখিতে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মাঞ্জলি (পুং) ব্রহ্মণে বেদপাঠার্থং ক্যতো বোহঞ্জলিঃ। সাম-বেদ পাঠের সময় স্বরবিভাগার্থ যে অঞ্জলি করা হয়, তাহার নাম ব্রহাঞ্জলি।

"অধ্যেষ্যমাণস্বাচান্তো যথাশাস্ত্রমুদঙ্মুখঃ। ব্রহ্মাঞ্জলিকতোহধ্যাপ্যো লঘুবাসা জিতেন্দ্রিয়ঃ॥" (মমু ২৮৮০) ২ বেদ্পাঠার্থ গুরুনিকটে কর্ত্তব্য বিনয়াঞ্জলি।

ব্ৰহ্মাণী (স্ত্রী) ব্রহ্মাণমণতি কীর্ত্তরতীতি অণ-শব্দে কর্ম্মণ্যণ্ ত্তীপ্, বা ব্রহ্মাণমানয়তি জীবয়তীতি অন্ প্রাণনে ণ্যস্তাদমাৎ কর্ম্মণি অণি ক্বতে (পেরনিটি। পা ৬।৪।৫১) ইতি ণিলোপঃ। ততো ত্তীপ্, পূর্ব্বপদাদিতি ণত্তঞ্চ। ব্রহ্মার পত্নী। (শক্ষমালা) ব্রহ্মার অর্দ্ধ শরীর হইতে ইহার উৎপত্তি হয়।

"ততঃ সংজপতন্তস্য ভিত্বা দেহমকঅধন্।
ন্তারপমর্জমকরোদর্জং পুরুষরূপবং ॥
শতরূপা চ সা ধ্যাতা সাবিত্রী চ নিগদ্যতে।
সরস্বত্যথ গায়ত্রী ব্রহ্মাণী চ পরস্তপ ॥'' (মংস্যপূ৽ ৩ অ॰)
ইহার নামান্তর সাবিত্রী, সরস্বতী ও গায়ত্রী। ২ হুর্গা।
"ব্রহ্মাণী ব্রহ্মজননী ব্রহ্মাক্ষরপরা মতা।'' (দেবীপু৽ ৪৫ অ॰)
৩ রেণুকানাম গন্ধদ্রব্য। (রাজনি৽)

ব্ৰহ্মাণ্ড (ক্লী) ব্ৰহ্মণো জগংস্ৰষ্টুরগুম্। ১ চতুৰ্দ্দশ ভূবন। গোলক। ব্ৰহ্মণা বিশ্বস্থলা কৃত্মগুম্। ২ ভূবনকোষ, বিশ্ব-গোলক। মন্থতে লিখিত আছে—

"নোহভিধ্যায় শরীরাৎ স্বাৎ সিস্ফ্র্বিবিধাঃ প্রজাঃ। অপ এব সদর্জাদৌ তাস্থ বীজমবাস্তত্ত্ব। তদওমতবদ্ধৈমং সহস্রাংশুসমপ্রতং।

তিমিন্ যজে স্বয়ং ব্রহ্মা সর্বলোকপিতামহং ॥" (ময় ১।৮৯)
স্বয়ন্থ তগবান্ প্রথমে স্বীয় শরীর হইতে বিবিধ প্রজাস্মষ্টি
করিবার ইচ্ছা করিয়া প্রথমে জলের স্বাষ্টি করেন। পরে
তিনি সেই জলে বীজ নিক্ষেপ করিলেন। জলে বীজ নিক্ষিপ্ত
হইবামাত্রই স্ববর্ণ-বর্ণ স্থাের ন্তায় প্রভাবিশিষ্ট এক অও
উৎপন্ন হইল। সর্বলোক পিতামহ ব্রহ্মা স্বয়ং ঐ অওে জন্মগ্রহণ করিলেন। তিনি ঐ ব্রহ্মাণ্ডে ব্রাহ্মা মানের সম্বংসরকাল

বাস করিয়া পরিশেষে ধ্যানবলে উহাকে দিধা করিলেন।

তিনি উহার উর্দ্ধ থণ্ডে স্বর্গাদিলোক ও অধ্যেখণ্ডে পৃথিব্যাদি এবং মধ্যভাগে আকাশ, অষ্টদিক ও সমুদ্রসকল স্থাপিত করিয়াছিলেন। এইজন্ত বিশ্বগোলকের নাম ত্রন্ধাণ্ড। (মনুসংহিতা ১অধ্যাম)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভগবান্ ব্রহ্মা একটী অও উৎপাদন করেন, ঐ প্রাক্তত অও ভৃতগণের সাহায্যে ক্রমে বির্দ্ধ হইল। অব্যক্তরূপ ভগৎপতি বিষ্ণু ব্যক্তরূপী হইয়া ব্রহ্মস্বরূপে ঐ অও ব্যবস্থিত হইলেন। স্থমেক ইহার উল্ অর্থাৎ গর্ভবেষ্টন চর্মা, অন্তান্ত মহীধর জরায়ু এবং সমুদ্রসকল গর্ভোদক হইল। পরে ঐ অওে সপর্বতে দ্বীপ সকল, সমুদ্রসকল এবং সদেবাস্কর মাম্ব প্রভৃতি সমুদারই উৎপন্ন হইল। ব্রহ্মের অও হইতে উৎপন্ন বলিয়াইহার নাম ব্রহ্মাণ্ড। (বিষ্ণুপু্ ১)২অঃ)

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ জন্মথণ্ড ৮৪ অধ্যান্তে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি বিবরণ দিপিবদ্ধ আছে, বাছল্য ভঙ্গে তাহা দিখিত হইল না। স্থাসিদাস্ত ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতিগ্রন্থে ব্রহ্মাণ্ডের উৎপত্তি-কথা বিবৃত হইয়াছে।

[বিস্তৃত বিবরণ থগোল, পৃথিবী ও ভূগোল শব্দে দ্রষ্টব্য ] ২ মহাদান বিশেষ।

"অথাতঃ সংপ্রবক্ষ্যামি ব্রহ্মাগুবিধিমুক্তমং। যচেছ্ ঠং সর্বদানানাং মহাপাতক্নাশন্ম ॥" (মৎস্যপু• ২৫০আঃ)

পুণ্যদিনে তুলাপুরুষ দানের বিধানামুসারে এই দান বিধের। স্বর্গ দারা ব্রহ্মাণ্ড প্রস্তুত করিয়া উহাতে অষ্টদিগৃগজ, ষড় বেদান্ধ, অষ্টলোকপাল, ব্রহ্মাদি দেবগণ, উমা, লক্ষ্মী, বস্থ, আদিত্য ও মরুৎ প্রভৃতি অন্ধিত করিবে। ঐ স্বর্গনির্শ্বিত ব্রহ্মাণ্ড শত অন্থূলিমান হইবে। ইহার পূর্ব্বদিকে অনন্তশ্যা, পূর্ব্বদিন্ধিণে প্রহ্যায়, দন্ধিণে প্রকৃতি ও সন্থূর্ষণ, পশ্চিমদিকে চারিবেদ ও অনিরুদ্ধ এবং উত্তর্গদিকে অগ্নি ও বাস্কদেবের মূর্ত্তি অন্ধিত থাকিবে। পরে যথাবিধানে পূজা ও হোমাদি করিয়া স্বর্গ-ব্রহ্মাণ্ডকে তিনবার প্রদক্ষিণ করিতে হইবে। প্রদক্ষিণের সময় নিয়লিথিত মন্ত্র পাঠ করিতে হয়। মন্ত্র—
"নমোহস্ত বিশ্বেশ্বর বিশ্বধাম জগৎসবিত্রে ভগবয়মস্থে। সপ্রবিলোকামরভূতলেশ গর্ভেণ সার্দ্ধং বিতরামি রক্ষাম্। বে তৃঃথিতান্তে স্থিনো ভবস্ত প্রযান্ত পাপানি চরাচরাণাম্। তুদানশন্ত্রাহতপাতকানাং ব্রহ্মাণ্ডদোষাঃ প্রলম্বং ব্রজ্ঞ।"

এই ব্রহ্মাণ্ড দান করিলে সকল পাতক নষ্ট হয়। উক্ত মহাপুরাণের ২৫০ অধ্যায়ে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বরাহপুরাণেও এই দানের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়। কার্ত্তিক মাসের শুক্লাবাদশী বা পূর্ণিমার দিন স্কুবর্ণ-

(মংশ্র পুরাণ)

নির্শ্বিত বন্ধাও দান করিলে পৃথিবীন্থিত বন্ধসমন্ত দানে যে পুণ্য, তাদৃশ পুণ্যসঞ্জ হইয়া থাকে।

"এক্ষাণ্ডোদরবর্ত্তীনি যানি ভূতানি পার্থিব।

তানি দত্তানি তেন স্থাঃ সমাসাং কথিতং তব ॥" (বরাহপুং) ব্র মাণ্ডপুরাণ অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত একথানি পুরাণ\*। এই পুরাণ পূর্ব্ধ ও উত্তর ভাগে এবং প্রক্রিয়া, অনুষদ্ধ, উপোদবাত ও উপসংহার নামক চারিপাদে বিভক্ত। উহার মোকসংখ্যা ঘাদশ সহস্র। খৃষ্টীয় ৫ম শতাব্দে এই মহাপুরাণ ব্যধীপে গিয়াছিল এবং তথায় কবিভাষায় অমুবাদিত হয়।
[বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ ও বালিদ্বীপ শব্দে দেখ]

ব্রহ্মাত্মভূ (পুং) বন্ধণ আত্মনঃ শরীরাৎ ভবতীতি ব্রন্ধাত্মন্-ভূ-কিপ্। অর্থ। (শব্দমালা) বৃহদারণ্যক উপনিষদে লিখিত আছে, অর্থ বন্ধের শরীর হইতে উৎপন্ন। শঙ্করাচার্য্য ভাষ্যে উহার অর্থ করিয়াছেন, 'অর্থ নামে প্রজাপতি ব্রন্ধার শরীর হইতে উৎপন্ন হয়'।†

ব্ৰহ্মাদনী (স্ত্ৰী) হংসপদী, বক্ত লজ্জালুকা। (বাজনি ) ব্ৰহ্মাদিজাতা (স্ত্ৰী) বন্ধণ আদিজাতা সন্থতা। গোদাবরী। (বাজনি •) বিশাতিজাতা ইহার পাঠান্তর।

ব্রেক্সাদিত্য, বিবাহপটল ও প্রশ্নজ্ঞান বা প্রশ্নব্রহ্মার্ক নামক গ্রন্থ প্রবেশ্বরের পুত্র। ইহার অপরনাম ব্রহ্মার্ক। ব্রক্ষানন্দ (পুং) ব্রহ্মস্বরূপ আনন্দ। এই আনন্দ সকল আনন্দ হইতে শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মজ্ঞানলাভ হইলে যে আনন্দ হয়, তাহার নাম ব্রহ্মানন্দ।

"এষোহন্ত পরমো লোক এষোহন্ত পরম আনন্দ এতকৈবা-নন্দস্যান্তানি ভূতানি মাত্রামুপজীবন্তি।" (শত বা ১৪।৭।১।৩১)

ব্ৰহ্মানন্দ, > মেরুশাস্ত্রীর শিষ্য। ইনি ষট্চক্র দীপিকা, শাক্তা-

\* বিষ্ণু, পদ্ম, মংস্থা, ব্রহ্মবৈবর্ত্ত, শ্রীমদ্ভাগবত, দেবীভাগত,বরাহ এবং বায়ু বা শিবপুরাণে মহাপুরাণ মধ্যে পরিগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু কুর্মা ও গরুড়পুরাণে এবং মধ্পুদন সরস্বতীকৃত প্রস্থানভেদ গ্রান্থে বহ্লাও মহাপুরাণ ও উপপুরাণ মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। স্থানিজ হেমাদিও ব্রহ্মাও উপপুরাণের উল্লেখ করিয়াছেন। মূল ব্রহ্মাওপুরাণ তিরোহিত হইলে, তৎপরিবর্ত্তে কতকগুলি তীর্থমাহাত্ম্যা, অধ্যাত্ম্যরামায়ণ, ক্ষুদ্রভাবে ও উপাধ্যানমালা উহার উপপুরাণম্বের পরিচয় দিতেছে।

† "প্রাণা বৈ যশোবীর্ঘ্যং তৎপ্রাণেষ্ৎক্রান্তেষ্ শরীরং শ্বরিত্রুপ্রবিষ্বত তহ্য শরীর এব মন আসীৎ। সোহকাময়ত মেধ্যং স ইদং স্থাদাত্মগুনেন স্যামিতি। ততাহস্বঃ সমতবদ্যদশ্বস্থায়স্তুদিতি তদেবাশ্বমেধ্স্থাশ্বমেধ্সং"

( বৃহদারণাক উপনি ত সাহার্ড-৭ )

'ততন্তমাদন্তঃ সমভবৎ, ততোহধনামা প্রজাপতিরেব সাহ্লাদত প্ররতে ক্সাচচ পুনস্তৎ প্রবেশাৎ গভরশোবীর্যুদ্ধান্যধ্যং' ( শাস্করভাষ্য ) নন্দতরঙ্গিণী, ভাবার্থনীপিকা আনন্দলহরীটীকা, ত্রিপুরার্চন-রহস্ত ও জ্যোৎস্না (হঠ প্রদীপিকা) নামে কএকখানি এছ রচনা করেন। ২ শিবলালামৃত প্রণেতা। রক্ষামন্দ্রহিবি শ্রীমুহুগবদ্যীতা-টীকা-প্রণেতা।

ব্রহ্মানন্দ গিরি, শ্রীমন্তগবদগীতা-টীকা-প্রণেতা।
ব্রহ্মানন্দ ভারতী, > ভাগবতপুরাণৈকদশস্কদসার প্রণেতা।
২ রামানন্দ ও গোপালানন্দের শিষ্য। ইনি শঙ্করাচার্য্যকৃত
বাক্যস্থধা ও বিষ্ণুসহস্রনামভাষ্যের টীকাপ্রণয়ন কর্তা।

ত্রসানন্দযোগী, বৈদিকসিদ্ধান্ত প্রণেতা। ত্রসানন্দসরস্বতী, ২ আনন্দীপনী কর্পুরস্তোত্রটীকাপ্রণেতা।

২ চিৎপ্রভাপরিভাষেলুশেথরটীকা রচয়িতা। ২ ঈশাবাস্যোপনিষৎশ্লোকার্থ, ঈশাবাস্যোপনিষদ্রহন্ত, মান্তুক্যোপনিষদ্ভাষ্য ও বেদাস্তস্থ্রমুক্তাবলী প্রভৃতি গ্রন্থ প্রণেতা।
৪ পুরুষার্থপ্রবোধ প্রণেয়নকর্তা। ৫ নারায়ণতীর্থ, পরমানদ সরস্বতী ও বিশেষরের শিষ্য। ইনি অহৈতচন্দ্রিকা বা লঘুচন্দ্রিকা নামে মধুস্থানকৃত অহৈতসিদ্ধির একথানি টিপ্রনী এবং অহৈতসিদ্ধান্তবিজ্ঞাতন, সিদ্ধান্তবিল্ভায়রত্বাবলী, গৌড়-ব্রন্ধানন্দীয় ও ব্রন্ধানন্দীয় নামে কএকথানি গ্রন্থ রচনা করেন।
ইনি সাধারণে গৌড় ব্রন্ধানন্দ নামে পরিচিত ছিলেন।

ব্রহ্মানন্দী, সন্ন্যাসপদ্ধতি প্রণেতা।

ব্রহ্মাপেত (পুং) ব্রহ্মাণং ব্রহ্মতেজঃস্বরূপং স্থ্যমূপেত উপগতঃ, ততঃ প্ষোদরাদিশ্বাৎ সাধুঃ। স্থ্যমণ্ডলসমীপবাসী রাক্ষম ভেদ। মাঘমাসে স্থ্যমণ্ডলে স্বস্তা, যমদগ্রি, কম্বল, তিলোতমা, ব্রহ্মাপেত, গাতজিৎ ও ধৃতরাষ্ট্র, এই সাতজন রাক্ষম বাস করে।

"স্বৃষ্টা চ যমদগ্রিশ্চ কম্বলোহণ তিলোন্তমা।
ব্রহ্মাপেতোহণ প্রতজিদ্ তরাষ্ট্রশ্চ সপ্তমঃ॥
মাঘমানে বদস্ত্যেতে দপ্ত মৈত্রেয় ভাস্করে॥" (বিষ্ণুপু• ২।১০।১৫)
ব্রহ্মান্ত্যাদ (পুং) ব্রহ্মণঃ বেদশু অভ্যাদঃ। বেদাভ্যাদ।
ব্রহ্মায়ণ (ত্রি) ব্রহ্মের আশ্রয় স্থান। ২ নারায়ণের নামান্তর।
ব্রহ্মায়তন (ক্রী) ব্রহ্মণঃ আয়তনং। ব্রাহ্মণের গৃহ। ২ ব্রহ্মান্দির।
"ব্রহ্মায়তনে বিপ্রান্ বিনিহ্ন্সাদগামিনো গোঠে।"

( বুছৎস০ ৩৩।২২ )

ব্রান্ধণের গৃহে উল্লা পড়িলে বিপ্রগণের বিনাশ হয়।
ব্রেন্মারণ্য (ক্লী) ব্রহ্মণঃ বেদশ্য অরণ্যমিব। বেদপাঠভূমি।
ব্রেন্মাপণ (ক্লী) ব্রহ্মবার্পণং। সর্বকর্মাতাত্মকরূপে ব্রন্মচিন্তন।
"ব্রন্মাপণং ব্রন্মহবির্ব ক্ষাগ্নো ব্রন্মণাছতম।" (গীতা ৪।২৪)
২ পরমাত্মা ব্রন্মে সর্বকর্ম ফল ত্যাগ। ক্র্মপুরাণে যথা—
ব্রন্মা কর্ত্বক দত্ত হইতেছে, তাহাই আবার ব্রন্ধে অপিত হইতেছে। আমরা কোন কার্য্যের কর্ত্তা নহি,ব্রন্মই সকলের কর্তা:

এইজন্ম তাঁহাকেই দেওয়া হইতেছে। এইরূপ ভাবে কর্ম সকলের অর্পণের নাম ব্রহার্পণ \*।

ত্রস্মাবর্ত্ত (পুং) ব্রহ্মণাং ব্রহ্মনিষ্ঠবান্দণানামাবর্ত্ত ইব, বছল-বান্দণাশ্রম্বাদ্য তথারং। দেশবিশেষ, পর্য্যায়—তপোবট।

"দরস্বতীদৃশ্বত্যোদেবনদ্যোর্যদন্তরম্।
তং দেবনির্শ্বিতং দেশং ব্রহ্মাবর্ত্তং প্রচক্ষতে॥
তিমিন্ দেশে য আচারং পারস্পর্যাক্রমাগতঃ।
বর্ণানাং সান্তরালানাং স সদাচার উচ্যতে॥" (মহু ২।১৭-১৮)
সরস্বতী ও দ্যবতী এই হুই দেবনদীর মধ্যে যে প্রদেশ,
তাহার নাম ব্রহ্মাবর্ত্ত। এই দেশ দেবনির্শ্বিত বলিয়া অতি
পবিত্র। এই দেশে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের যে আচার, তাহাই
সদাচার বলিয়া ক্থিত।

এই দেশের আচারই সকলের শিক্ষণীয়। ইহা ভির কুরুক্তের, মংশু, কাস্তকুজ ও মথুরা এই সকল বন্ধবিদেশ। ইহা ব্রহ্মাবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিং হেয়। [ব্রহ্মবিদেশ দেখ।]

২ তত্রস্থতির (ভারত ৩৮৪।৪০)
ব্রহ্মাসন (ক্লী) ব্রহ্মণে ব্রহ্মপ্রতিয় আসনং। ধ্যানাসন,
বোগাসন। যে আসনে বসিয়া ব্রহ্মধ্যান করা হয়, পদ্ম ও
স্বস্তিকাদি আসন। ২ ক্রদ্র্যামলোক্ত দেবপূজাক আসন
ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"ব্রহ্মাদনং তদা বক্ষ্যে যৎকৃষা ব্রাহ্মণো ভবেং।

একপাদমূরী দল্পা তিঠেদি গুলাকৃতি অবস্থান করিলে ব্রহ্মাদন)
উরুতে এক পাদ দিয়া দুগুলিকৃতি অবস্থান করিলে ব্রহ্মাদন
হয়। এই আদন করিয়া তপস্থা করিলে ব্রহ্মগুলাভ করা যায়।
ব্রহ্মাস্ত্র (ক্লী) ব্রহ্মস্বর্গমস্ত্রং। ব্রহ্মস্বর্গ অস্ত্র বিশেষ। ইহা

দক্র অস্ত্র হইতে শ্রেষ্ঠ। মন্ত্রপুত করিয়া ইহা প্রয়োগ করিতে
হয়।

"তদা রামেণ কুদ্ধেন বন্ধাস্তং প্রতি রাবণে।
নারায়ণবিঘাতার্থং চিন্তিতং চতুরাননম্॥" (দেবীপু•)
ব্রহ্মাস্তা (ক্রী) বন্ধা বা বান্ধণের মুথ।
ব্রহ্মান্ততা (ব্রি) কৃতাহুতি, যাহাকে আহুতি প্রদত্ত ইইয়াছে।

"ব্ৰহ্মণা দীয়তে দেয়ং ব্ৰহ্মণে সংপ্ৰদীয়তে। ব্ৰহ্মব দীয়তে চেতি ব্ৰহ্মাৰ্পণমিদং প্ৰম্ ॥ নাহং কৰ্ত্তা সৰ্ব্বমেতৎ ব্ৰহ্মব কুক্তে তথা। এতৎ ব্ৰহ্মাৰ্পণং প্ৰোক্তং ঋষিভিন্তত্ত্বদৰ্শিভিঃ॥ প্ৰীণাতু ভগবানীশঃ কৰ্ম্মণানেন শাস্ত্ৰতঃ। করোতি সততং বৃদ্ধ্যা ব্ৰহ্মাৰ্পণমিদং পন্নম্ ॥ যদ্মা কলানাং সন্ধ্যাসং প্ৰকৃষ্যাৎ প্ৰমেশরে। কৰ্ম্মণামেতদপ্যাহৰ্ত্ত্ৰাপণমন্ত্ৰম্॥" (কুৰ্মপু• ৪ অ• ) ব্ৰহ্মান্ত্তি (স্ত্রী) ব্রব্দৈবাহতিঃ। ব্রহ্মযক্ত, বেদাধ্যয়ন।
"ব্রহ্মান্ততিহুতং পুণ্যমনধ্যায়বষট্কৃতম্।" (মন্থ ২০১৬)
ব্রহ্মিন্ (পুং) ব্রহ্ম বেদস্তপো বাহস্তাস্থ শেষতয়া ব্রাহ্মানিস্থাদিনি, টিলোপঃ। ১ বেদ ও তপস্থার শেষীভূত প্রমেশ্বর।
(ভারত ১৩১৪৯৮৪)

ব্রহ্ম বেদো বেদ্যতয়াহস্তাম্ভ ইনি। ২ বেদ ও তদর্থাভিজ্ঞ। ব্রহ্মিষ্ঠ (ত্রি) অতিশয়েন ব্রহ্মী ইষ্ঠন্, টিলোপঃ। অতিশয় ব্রহাজ্ঞানসম্পায়।

"ব্ৰহ্মণা ভগৰন্তো যো ব্ৰহ্মিষ্ঠঃ স্বতা উদজতাম্" (বৃহদা৹উপ৹)
'ব্ৰাহ্মিষ্ঠঃ ব্ৰহ্মণোহতিশয়েনাভিজ্ঞঃ' (ভাষ্য)

ব্রহ্মিন্তা (স্ত্রী) ব্রন্ধিন্ত হিন বেদমাতা ব্রিয়া ব্রন্ধিন্তা নামে ক্থিত হন।

"ব্রন্ধিষ্ঠা বেদমাতৃত্বাৎ গায়ত্রী চরণাগ্রজা।

বেদেরু চরতে যত্মাৎ তেন সা ব্রহ্মচারিণী ॥" (দেবীপু ০৪৫ অ০)
ব্রহ্মী (স্ত্রী) মেধাজনকত্বাৎ ব্রহ্মণে হিতা ব্রহ্ম-অন্ বাহুলকাৎ
ন বৃদ্ধিঃ। স্থনামধ্যাত শাকবিশেষ, ব্রহ্মীশাক (Siphonanthus Indica, Herpestis monnieria)। হিন্দী—বরস্তী।
ব্রহ্মী, খেতচমনী; তৈলঙ্গ—শস্থানীচেট্টু, অধবিণী। বোষাই—
বাম। তামিল—বীমী, মহারাষ্ট্র—ব্রহ্মমাণ্ডুকী। পর্যায়—
মংস্থাক্ষী, স্বর্মা, বয়স্থা, ব্রহ্মচারিনী, (রত্থমালা)। ভাবপ্রকাশ
মতে ইহার পর্যায়—কপোতবন্ধা, ব্রান্ধী ও সোমবল্লী। ইহার
গুণ—সারক, শীতবীর্ষ্য, তিক্ত, ক্ষায়, মধুর্র্ম, লঘু, মেধাজনক, শীতল, মধুর্বিপাক, আযুস্কর, রসায়ন, স্বর্ম ও স্থাতিশক্তির বর্দ্ধক, কুন্ঠ, পাণ্ডু, মেহ, রক্তদোষ, কাস, বিষ, শোথ
ও জরনাশক। (ভাবপ্রত) [ব্রান্ধী শক্ষ দেখ]

২ পদ্ধগড়ক মংশু, চলিত পাঁকালমাছ। (ত্রিকা•)
৩ ফঞ্জিকা, চলিত বামুন হাটী। (মেদিনী)

ব্রশীঘ্নত (ক্রী) ব্রদ্ধীজাতং ঘৃতং। ঘৃতোষধি বিশেষ।
ইহার অপর নাম সারস্বতঘৃত। প্রস্তুত প্রণালীঃ—মূল ও পত্র
সহিত ব্রদ্ধীশাক জলে ধুইয়া উদ্ধলে পেষণ করিয়া ভায়ার
রস নিঙ্ডাইয়া লইবে। পরে ঐ রস ১৬ সের, গব্য ঘৃত
৪ সের, কলার্থ হরিজা, মালতীপুল্প, কুড়, তেউড়ীমূল,
হরীতকী, ইহাদের প্রত্যেকের ১ পল পরিমাণ এবং পিপুল,
বিড়ঙ্গ, দৈরুব, চিনি, বচ,এই সকল বস্তু প্রত্যেকের ছইতোলা
দিয়া যথাবিধানে মূছ অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। এই
ঘৃত পান করিলে স্বরবিক্তি নিবারিত হয়। যাহারা কোকিলের ভায় কণ্ঠস্বর ইচ্ছা করেন, তাহারা এই ঘৃত সেবন কর্কন।
৭ দিন এই ঘৃত দেবনে কিয়রের ভায় কণ্ঠস্বর হয়। মাস
পরিমাণ ইহা সেবন করিলে শ্রুতিধ্র হওয়া যায়। এই

ন্বত সেবনে কুট, অর্শ, প্রমেহ, ও কাশরোগ প্রশমিত এবং বল, বর্ণ ও অগ্নিবদ্ধিত হয়।

(ভৈষজ্যরত্বাবলী স্বরভেদাধিকার)

ব্র ক্ষীয় **স**্ ( ত্রি ) অতিশয়নে ব্রন্ধী ব্রন্ধ-ঈয়স্থন্, টিলোপঃ। ব্রন্ধিট, ব্রন্ধজানসম্পন্ন।

ত্রক্ষেন্দ্রস্থ তী, ১ বেদাস্থপরিভাষা প্রণেতা। ২ জনৈক গ্রন্থকার। কবীক্তরুত কবীক্ষতক্রোদয়ে ইহার উল্লেখ আছে।

ত্রকেন্দ্রসামী, জনৈক গ্রন্থকার। ক্রীন্দ্র-চন্দ্রোদয়ে ইহার পরিচর পাওয়া যায়।

ব্রেক্সেশায় ( ত্রি ) ব্রহ্মণি তপদি শেতে শী-অচ্, পৃষোদরাদিখাৎ সার্:। > কার্ত্তিকেয়। ( ভারত বনপ• ২৩১ অ॰ ) ২ বিষ্ণু। ( ভারত শাস্তি• ২৪০ অ॰ )

ত্রক্ষেশ্বর, গণপতিরত্বপ্রদীপ প্রণেতা।

ব্রেশ্বেরতীর্থ (क्री) তীর্থবিশেষ।

ব্রক্ষোজ ্বা (পং) বন্ধ বেদমুদ্মতি উদ্ধা ত্যাগে অণ্। বেদত্যাগী "ব্রক্ষোদ্মত। বেদনিন্দা কোটসাক্ষ্যং স্কন্ধাঃ।

গহিতান্নাদ্যযোজি ঝিঃ স্থরাপানসমানি যট্॥" ( ময় ১১।৫৭) 'ব্রহ্মোছাতা ব্রহ্মণোহধীতবেদস্থানভ্যাদেন বিশ্বরণম্।' (কুলুক) ময় বেদত্যাগীকে অমুপাতকী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রেক্ষেড়ুম্বর (ক্লী) তীর্থভেদ। ইহার পাঠান্তর ব্রক্ষোছধর এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। (ভারত বনপ৹৮০ অ০)
ব্রেক্ষোত (ত্রি) বৃদ্ধনি আ-সমাক্ প্রকারেণ উতঃ গ্রথিতম্।
'লোপোহস্থোমাঙোঃ' ইতি স্থ্রেণ অকারলোপঃ। ব্রক্ষেগ্রথিত।
ব্রক্ষোন্তর (ত্রি) বৃদ্ধা ব্রাক্ষণকে দান করা হয়,
ভাহাকে ব্রক্ষোত্তর কহে। ব্রক্ষোত্তর ভূমির কোনরূপ কর
দিতে হয় না। কিন্তু যে সকল ভূমির খাজনার প্রতি টাকার
উপর গবর্মেণ্ট এক আনা করিয়া রোড্সেদ্ গ্রহণ করিয়া

ব্রক্ষোদতীর্থ (ক্নী) তীর্থবিশেষ। (শিবপুরাণ) ব্রক্ষোন্তব (পুং) শিব। (ভারত ১৩,১৭,১৩২)

থাকেন। ২ ব্রহ্মপ্রধান।

ব্রক্ষোদ্য <sup>°</sup>(ক্নী) ব্রন্ধণো বেদন্য বদনং ব্রহ্ম বদ-ক্যপ্। ব্রহ্ম-বাক্য, বেদবাক্য। ২ ব্রাহ্মণের বাক্য। ও ব্রহ্মকথন।

ব্রক্ষোদ্যা (স্ত্রী) বন্ধ-বদ-ক্যপ্-টাপ্। বন্ধের কথা।

"ব্রহ্মোদ্যান্দ কথাঃ কুর্য্যাৎ পিতৃগামেতদীন্দিতম্ ॥" (মন্তু ২।২৩১)

'ব্রহ্মোদ্যাঃ প্রমাত্মনির্গণপ্রাঃ কথাঃ' (কুলুক)

80

ব্ৰ**েন্দাপ**নিষদ্ (স্ত্রী) উপনিষদ্ বিশেষ।

্ত্রক্ষোপণেতৃ (পুং) ব্রন্ধাণং ব্রান্ধণং উপনয়তে ইতি, ব্রন্ধ-XIII উপ-নী-তৃচ্। উপনয়নহেতুকদগুলাং তথারম্। ১ পলাশবৃক।

২ বান্ধণের উপনয়ন কঠা।

ব্ৰক্ষোদন (ক্লী) ব্ৰহ্মণে দেয়মোদনং। যজে ঋত্বিক্দিগকে দত্ত অন্ন।

"ব্ৰহ্মোদনং বিশ্বজ্বিতঃ পচামি শৃথস্ত মে" (অথ । ৪।৩৫।৭) 'ব্ৰাহ্মণেভ্যো দেয় ওদনো ব্ৰহ্মোদনঃ তম' (ভাষ্য)

ব্রাক্তই (বা-রো-ই) বেলুচিস্থানের পার্মত্যদেশবাদী জাতি वित्यम। थिनाट्य थान्तकरे ठारात्रा ताला विनया श्रीकात করে। তাহারা ব্রাছইকি ভাষায় কথা কয়, ঐভাষা পারসী, পেন্ধ, বা বলুচী ভাষা হইতে স্বতন্ত্র \*। ঝালাবার ও সারা-বার প্রদেশে বহুদংখ্যক ব্রাস্থ্রের বাস। সাধারণতঃ তাহাদের মধ্যে ৭৪টা থাক আছে। প্রত্যেক থাকের উপর এক একজন দর্দার (বদেরা) আধিপত্য করিয়া থাকে। ইহারা কোথাও স্থায়িভাবে বাস করে না। ভোমান নামক পশমনির্শ্বিত তাদুই তাহাদের বাদগৃহ এবং শয়ন ও ভোজনোপযোগী পাত্রাদিই তাহাদের আসবাব্। रान्दिनी मुख्यमाग्रज्ञ सूनी भूमनभाम। जाहारमत्र विश्वाम এই যে, স্বয়ং মহম্মদ বিশেষ অনুগ্রহপরবশ হইয়া তাহাদের ধর্মকর্ম পর্যাবেক্ষণের জন্ম ৪০ জন সাধুকে পাঠাইয়া দেন। বলুচিস্থানের উত্তরদিগ্বর্তী চিহল-তৌ নামক পর্বতে উক্ত ৪০ জনের সমাধি আছে। উক্ত ৪০ জন ব্যতীত তাহাদের মধ্যে পীর, মোল্লা বা ফকির প্রভৃতি অপর সাধু-মুসলমান নাই। वह्रभे हिन्तू वदः जिन्न जिन्न मुख्यमान्नी मूनममानगन वहे পविव পর্বত পরিদর্শনে আসিয়া থাকেন।

পাঠান ও বলুচজাতি হইতে ইহাদের শারীরিক গঠন অনেক বিভিন্ন। কচ্ছ-গণ্ডাবের প্রথর স্থ্যকর এবং পার্ব্বতীয় শীত ও হিম সহ্ করিয়া তাহারা স্বভাবতঃই বলশালী হইয়াছে।

\* প্রত্নত্ত্বিদ্ মেসনের মতে এই জাতি পশ্চিম-এসিয়াখণ্ড হইতে বেলুচিছানের পার্বত্যপ্রদেশে আদিয়া বাস করিয়াছে। ডাঃ কল্ডওয়েল তাহাদিগকে
দ্রাবিড়বংশীয় ও ভূমধ্যসাগরের উপকূল হইতে আগত বলিয়া লিপিবদ্ধ করিয়া
গিয়াছেন। তিনি আরও অনুমান করেন যে, আর্য্য, শক ও তুর্কমঙ্গোলিয়
প্রভৃতির ছায় দ্রাবিড়ীয়গণ উত্তরপশ্চিম পথে ভারতে প্রবেশলাভ করিয়াছিল।
ব্রাহুইগণ বলে যে, তাহাদের পূর্বপ্রথমগণ হাল ও আলিপো নামক ছান হইতে
এদেশে আসিয়াছে। পটিঞ্জাবের সাহেব তাহাদের ভাষায় প্রাচীন হিন্দু শক্ষমালার প্রয়োগ পাইয়াছেন। তাঁহার ধারণা, ব্রাহুইগণ শক্ষ, তুরাণী বা তামিল
শাধার অন্তর্ভুক্ত হইবে। আলেকসন্দারের অনুগামী শক (Sakæ)
সেনাগণ পরোপমিসাল্ পর্বতে ও আরালহ্রদের মধ্যবর্ত্ত্বী স্থান হইতে ভারতাভিম্পে আগমন করে, সিন্ধুপ্রদেশ হইতে তাহারা পুনরায় মূলাগিরিসন্ধট অতিক্রম করিয়া বর্ত্তমান বাস ভূমিতে পদার্পণ করিয়াছে। এখন সেই
আরালহ্রদের সমীপদেশে ঝালাবারের ব্রাহুইদিগের স্থায় একটা অনুরূপ জাতির
বাস দেখা যায়।

তাহারা কর্মানক, ক্ষিকাধ্য-নিরত, সহিষ্ণু, সংসাহদী, উদ্যম-শীল, শিকারী ও যোদ্ধা। অর্থগৃধু হইলেও তাহারা বিশ্বাদী, বিবাদশৃত্য ও হিংসারভিহীন।

শীত কিংবা গ্রীষ্ম ঋতুতে তাহাদের পরিচ্ছদ একই প্রকার থাকে। তাহারা মাথায় পাগ্ড়ী, গায় জামা, পরিধানে পায়-জামা, কোমরে কোমরবন্ধ ও পদে চর্ম্মপাহকা ব্যবহার করে। তরবারি, ঢালি ও বন্দুক ইহাদের প্রধান যুদ্ধাস্ত্র। ইংরাজ-রাজের বোদ্ধাই সেনাদলে অনেক ব্রাহুইসৈস্ত কর্ম করিতেছে।

খিলাতের খান্ স্বয়ং ব্রাছই বংশীয়, কুস্তরাণী শাখার প্রতিষ্ঠাতা কুস্তারের বংশধর। এই শাখায় অক্ষদজই, খানী ও কুস্তরাণী নামে তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। কুস্তরাণীগণ অপর থাকদ্বয় হইতে কন্তা গ্রহণ করিয়া থাকে। খিলাতপাত ব্রাছই জাতির প্রতিনিধিরূপে রাজনৈতিক-সম্বন্ধ রক্ষা করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্ম (ক্রী) ব্রন্ধণ ইদং, ব্রহ্মন্ (তস্তেদং। পা ৪।০।১২০)
ইত্যণ্ (নস্ত জিতে। পা ৬।৪।১৪৪) ইতি টিলোপঃ। ১ ব্রহ্মতীর্থ। এই তীর্থ বুদ্ধাস্থ প্রের মূলে অবস্থিত। ব্রাহ্মণ আচমন
করিবার সময় এই তীর্থে জল লইয়া আচমন করিবেন।
হস্তের দক্ষিণে ও অঙ্গুঠের উত্তরে যে রেখা, উহাই ব্রাহ্মতীর্থ।
ঐ রেখায় জল লইয়াই আচমন করিতে হয়।

"অন্তর্জান্ত শুচৌ দেশে উপবিষ্ঠ উদঙ্মুখঃ।
প্রাগ্ বা ব্রাহ্মেণ তীর্থেন দ্বিজো নিত্যমুপম্পৃশেৎ॥
অঙ্গুটোত্তরতো রেখা যা পাণেদন্দিশস্ত চ।
এতদ্রাক্ষমিতি খ্যাতং তীর্থমাচমনায় বৈ॥" (আহ্নিকতত্ত্ব)
২ ব্রহ্মপুরাণ। (ত্রি) ও ব্রহ্মসন্থন্ধী।

"বাদ্ধস্থ তু ক্পাহস্থ যং প্রমাণং সমাসতঃ।" (মন্তু ১।৬৮)
বিদ্দেবতাহস্থ ইতি বন্ধন্ (সাস্থ দেবতা। পা ৪।২।২৪)
ইত্যন্, টিলোপঃ। ৪ বন্ধদেবতাক অস্ত্রাদি। (রঘু ১২।৯৭)
(পুং) বন্ধণোহপত্যং পুমান্ ইতি অন্। ৫ নারদ। (জটাধর)
বন্ধা ইবায়মিতি অন্। ৬ বিবাহবিশেষ, বান্ধবিবাহ।
মহর্ষি মন্ত্রান্ধা, প্রাজাপত্যা, দৈব প্রভৃতি ৮ প্রকার বিবাহের
উল্লেখ করিরাছেন।

"আচ্ছান্য চার্চ্চরিত্বা চ শ্রুতশীলবতে স্বয়ম্। আহুয় দানং কন্মার বান্ধো ধর্মঃ প্রকীর্তিতঃ॥" (মন্থ ৩২৭) কন্মানেক বস্ত্রালকারাদি দারা আচ্ছাদন করিয়া বিদ্যা ও সদা-চারসম্পন্ন বরকে স্বয়ং আমন্ত্রণ করত যথাবিধি অর্চনাপূর্বক যে কন্মা-সম্প্রদান, তাহাই ব্রাহ্ম বিবাহ বলিয়া কথিত।

[ বিস্তৃত বিবরণ বিবাহ শব্দে দেখ ] ৭ মূহুর্ত্তবিশেষ, ত্রাহ্মমূহুর্ত্ত, রাত্রির শেষ চারি দণ্ড।

৮ মনুক্ত রাজাদিগের ধর্ম্মবিশেষ। "আর্ত্তানাং গুরুকুলাৎ বিপ্রাণাং পূজকো ভবেৎ। নুপাণামক্ষরো হেষ ব্রান্ধো ধর্মঃ প্রকীন্তিতঃ ॥" (মমু) রাজগণ গুরুকুল হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ব্রাহ্মণদিগের পূজা করিবেন। ইহাতে রাজগণের অক্ষরপুণ্য হইবে। ইহাই वाक्रधर्य। २ नक्ष्व। > वक्रमश्रक्षी मिन। ব্ৰাহ্মক ( a ) বন্ধণা কৃতং কুলাদিখাৎ বুঞ্ । ° বিপ্ৰকৃত। ব্রাহ্মকতেয় (পুং) ব্রহ্মকতের গোত্রাপত্য। ব্রাহ্মগুপ্ত (পুং) > আয়ুধজাতি বর্গভেদ। স বর্গো যেষাং ত্রিগর্তাদিখাৎ ছ। ২ বান্ধগুণীয়-আয়ুধজাতিবর্গ ভেদযুক। ব্ৰাহ্মণ (পুং) বন্ধণো বিপ্ৰস্থ প্ৰজাপতেৰ্বা অপত্যং, বন্ধ বেদস্তমধীতে বা वन्तन-व्यन् ( वाटकारकारको। পা ७।৪।১৭১) ইতি ন, টিলোপঃ। বিপ্র জাতিভেদ। ্রাহ্মণম্বজাতি। পর্যায়—দ্বিজাতি, অগ্রজনা, ভূদেব, বাড়ব, বিপ্র। (অমর) বিজ, স্ত্ৰকণ্ঠ, জ্যেষ্ঠবৰ্ণ, অগ্ৰজাতক, দ্বিজনা, বক্ত.জ. মৈত্ৰ, বেদবাস, নয়, গুরু (শব্দরত্বা৽) ব্রহ্মা, ষট্কর্মা, দ্বিজোত্তম। (রাজনি•) ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। প্রক্ষদ্বীপে ইহাদের সংজ্ঞা হংস, শাল্মলদ্বীপে শ্রুতিধর, কুশদ্বীপে কুশল, ক্রোঞ্দীপে গুরু, শাক্দীপে ঋতব্রত। পুষর্দীপে সকলই একবর্ণ। (ভাগ॰) 'ব্রান্ধণোহস্ত মুখমাসীৎ' (শ্রুতি) ব্রহ্মের মুথ হইতে ব্রাহ্মণ উৎপন্ন হন। মন্তুতে লিখিত আছে—

"লোকানাম্ভ বির্দ্ধার্থং মুখবাহ্রুপাদতঃ।
বান্ধণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্রুং শুদ্রঞ্চ নিরবর্ত্তরং॥" (মহু ১।৩১)
পরমেশ্বর পৃথিবীস্থিত লোকসমূহের বৃদ্ধির জন্ম মুখ, বাহু,
উক্ষ ও পাদ হইতে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্র ও শুদ্র এই চারি
বর্ণের স্পষ্টি করেন। ব্রাহ্মণকে স্পষ্টি করিয়া অধ্যাপন,
অধ্যয়ন, যজন, যাজন, দান ও প্রতিগ্রহ এই ছয়টী কর্ম্ম
নির্দেশ করেন। এইজন্ম ইহাদের একটী নাম ষট্কর্মা।

"অধ্যাপনমধ্যয়নং য়জনং য়াজনং তথা।
দানং প্রতিগ্রহঞ্চৈর ব্রাক্ষণানামকল্পয়ং॥" (ময় ১١৮৮)
ব্রহ্মার মুথ হইতে ব্রাক্ষণ জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, ব্রাক্ষণ
সকলের অগ্রে উৎপন্ন হন ও বেদধারণ করেন বলিয়া ধর্মান্ত্রশাসনে ব্রাক্ষণই স্কষ্টপদার্থ সমুদায়ের প্রভু। দেবলোক ও
পিতৃলোক হব্যকর্য প্রাপ্ত ইইবেন এবং তদ্ধারা নিখিল জগৎ
রক্ষা হইবে বলিয়া ব্রহ্মা তপস্যা করিয়া অগ্রে স্বীয় মুথ হইতে
ব্রাক্ষণকে স্পষ্টি করেন। স্বর্গবাসী দেবগণ য়াহার মুথে
হবনীয় দ্র্যসামগ্রী সদা ভোজন করিয়া থাকেন, শ্রাদ্ধাদিতে
প্রদত্ত অনাদি পিতৃগণ য়াহার মুথে গ্রহণ করেন, সেই ব্রাক্ষণ
হইতে শ্রেষ্ঠ আর কে আছে ? স্ক্রপদার্থের মধ্যে মাহাদের

প্রাণ আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ, প্রাণিগণের মধ্যে যাহাদের বুদ্ধি আছে, তাহারা শ্রেষ্ঠ এবং বুদ্ধিজীবীদিগের মধ্যে আবার মন্থ্য শ্রেষ্ঠ ও মন্থ্যদিগের মধ্যে ব্রাহ্মণই সর্বশ্রেষ্ঠ। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে যাহাদের মধ্যে যাহাদের কর্ত্তব্যবুদ্ধি জন্মিয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ, তাঁহাদিগের মধ্যে আবার অনুষ্ঠানকারী শ্রেষ্ঠ এবং অনুষ্ঠানকারীর মধ্যে ব্রহ্মপ্ত ব্রাহ্মণই সর্ববাপেক্ষা শ্রেষ্ঠতম।

বিপ্রের যে শরীরোৎপত্তি, তাহা ধর্মের শাষত মূর্ত্তিমান্
অবস্থা। ধর্মার্থে উপনীত হইয়া বিপ্র ব্রহ্মন্ত লাভ করেন।
যধন ব্রাহ্মণ জন্মগ্রহণ করেন, তথন তিনি পৃথিবীতলে সর্কোল
পরি প্রতিষ্ঠিত হন এবং ধর্মসমূহ রক্ষার জন্ম সর্কাজীবের
ঈশ্বর্থে ব্রতী হন। তৈলোক্যান্তর্কার্তী সমুদায় ধনই বিপ্রের
নিজস্ব। সর্কার্থের্গ এবং উৎকৃষ্ট স্থানজাত বলিয়া বিপ্রাই
সম্দায় সম্পত্তি প্রতিগ্রহের যোগ্যপাত্র। বিপ্র যাহা ভোজন
করেন, পরিধান করেন বা দান করেন, তাহা পরকীয় হইলেও
নিজস্ব। যেহেতু বিপ্রেরই অনুগ্রহ বলে অপরাপরলোকে
ভোজনপানাদি দারা জীবিত রহিয়াছে।

বিপ্র সদাই আচারামুর্গানে যত্নবান্ থাকিবেন। আচারভ্রন্থ হইলে বেদের ফলভোগী হইতে পারেন না। বিপ্র
আচারযুক্ত হইয়া যদি বৈদিক অমুর্গান করেন, তাহা হইলে
বেদফলের সম্পূর্ণ ভাগী হইতে পারেন। (ময় > ১০)

মহাভারতে লিখিত আছে—ব্রাহ্মণী, ক্ষত্রিয়া ও বৈশ্রা গর্ভে ব্রাহ্মণ হইতে যে পুত্র হয়, সেই পুত্রও ব্রাহ্মণ হয়।

"বান্ধণ্যাং বান্ধণাজ্জাতো বান্ধণঃ স্যান সংশয়ঃ। ক্ষবিয়ায়াং তথৈব স্যাদ বৈশ্যায়ামপি চৈব হি॥"

( ভারত অফুশাসনপর্ব্ব ৪৭।২৭)

ব্রান্ধণীর গর্ভে ব্রান্ধণ হইতে যে জন্মগ্রহণ করে, সেই ব্রান্ধণই সর্ব্বাপেকা শ্রেষ্ঠ।

মহাভারতে শান্তিপর্কে বিপ্রের লক্ষণ এইরপ লিখিত আছে,—যাহারা জাতকর্মাদি সংস্কার দারা সংস্কৃত, পরমপবিত্র ও বেদাধ্যয়নে অমুরক্ত হইয়া প্রতিদিন সন্ধ্যাবন্দনা, স্নান, জপ, হোম, দেবপূজা ও অতিথিসংকাররূপ ষট্কর্মের অমুষ্ঠান করেন এবং শৌচাচারপরায়ণ, নিত্য ব্রহ্মনিষ্ঠ, গুরুপ্রিয় ও সর্কান সত্যনিরত থাকেন, তাঁহারাই ব্রাহ্মণ। ব্রাহ্মণ কেবল সর্ব্তণপ্রধান। (ভারত শান্তিপত ১৯০ অ০)

বিপ্রের জীবিকা-প্রভৃতি বিষয়ে ভগবান্ ময় লিথিয়া-ছেন বিপ্র জীবিতকালের প্রথম চতুর্থভাগ গুরুসমীপে বাস করিয়া দিতীয়ভাগে ক্রতদার হইয়া স্বগৃহে অবস্থান কীরিবেন। যাহাতে কোন প্রাণীর কিছুমাত্র অনিষ্ঠাচরণ হয়, অথবা অভাবপক্ষে অল্পমাত্রই পীড়ন হয়, আপংকাল ব্যতীত অন্তদময়ে এইরপ বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকানির্কাহ করা রাজনের বিধেয় নহে। সংসার-যাত্রা মাত্র চলিয়া যায়, এই লক্ষ্য রাখিয়া এবং শরীরকে কোনরূপ ক্লেশ না দিয়া বিপ্রের ধনসঞ্চয় করা কর্ত্তব্য। বিপ্রে ঋত, অমৃত, মৃত, প্রমৃত বা সত্যানৃত দ্বারা জীবিকানির্কাহ করিবেন, কিন্তু কদাচ শ্বৃত্তি (চাকুরী) অবলম্বন করিবেন না। ঋত প্রভৃতির অর্থ এইরূপ,—ভূপতিত ধান্তাদির কণাসমূহ এক একটা করিয়া উচ্চয়নরূপ উঞ্বৃত্তি অথবা ধান্তাদির মঞ্জরী উচ্চয়নরূপ যে শিলবৃত্তি, এই উশ্বশিলবৃত্তিরারা জীবিকানির্কাহ করার নাম ঋত। অ্যাচিতভাবে যাহা কিছু উপস্থিত হয়, তাহা অমৃতবৃত্তি। ভিক্ষাজীবনের নাম মৃতবৃত্তি। ক্রমিজীবনের নাম প্রমৃত এবং বাণিজ্য দারা জীবিকানির্কাহের নাম সত্যানৃত বৃত্তি।

এই দকল বৃত্তি দারা জীবিকানির্বাহকারী ব্রাহ্মণ চারিশেশীতে বিভক্ত, যথা কুশ্ল-ধান্তক, কুন্তীধান্তক, ত্রাইংহিক
ও অশন্তনিক। যে বিপ্র তিন বংসর অনায়াসে চলিতে
পারে, এইরূপ ধান্তাদি সঞ্চয় করিয়া রাথেন; তাঁহার নাম
কুশ্লধান্তক। এইরূপ বিপ্র সোমপান করিবার যোগ্য।
যিনি এক বংসরের উপয়ৃক্ত ধান্তাদি সঞ্চয় করিয়া রাথেন,
তাঁহার নাম কুন্তীধান্তক। কাহারও কাহারও মতে ছয় মাস
চলিতে পারে, এইরূপ ধান্তাদি সঞ্চয়কারীর নাম কুন্তীধান্তক।
তিন দিন চলিতে পারে, এইরূপ ধান্তাদিসঞ্চয়কারীর নাম
ত্রাইহিক। যিনি আগামী কল্যের জন্তও কিছুমাত্র সঞ্চয়
করেন না, প্রতিদিন সংগ্রহ করিয়া জীবিকানির্বাহ করেন,
তাঁহার নাম অশ্বন্তনিক। এই অশ্বন্তনিক বিপ্রেই সর্বাপেক্ষা
শ্রেষ্ঠ। তৎপরে ত্রাইহিক ও কুন্তীধান্তক। কুশ্লধান্তক
ব্রাহ্মণের মধ্যে নিরুষ্ট।

এই সকল বিপ্রের মধ্যে কেহ বা ঋতামৃতাদি ষট্কর্মশালী, কেহ বা ত্রিকর্মশালী, কেহ বা দ্বিকর্মান্বিত, আবার কেহ কেবলমাত্র অধ্যাপনা দ্বারা জীবিকানির্কাহ করেন।

শিলাঞ্ছবৃত্তিপরায়ণ ব্রাহ্মণ ধনসাধ্য পুণ্যকর্ম্মে অক্ষম বলিয়া
কেবলমাত্র অগ্নিহোত্রপরায়ণ ইইবেন এবং পর্ব্ম ও অয়নাত্তে
যে সকল যজ্ঞ করিতে হয় অর্থাং দর্শপৌর্থনাসাদি যজ্ঞ করিবেন। যাহা দন্তাদিশৃত্য ও সরল, যে জীবিকালাতে কিছুমাত্র
শঠতা বা বঞ্চনা করিতে হয় না, যাহা অতিবিশুদ্ধ অর্থাং
যাহাতে পাপের সংস্পর্শমাত্র নাই, বিপ্র এইরূপ জীবিকা যজনযাজনাদি দ্বারা সম্পন্ন করিবেন। প্রথার্থী বিপ্র কেবলমাত্র
সন্তোষ অবলম্বন করিয়াই ধনচেষ্টাদি হইতে বিরত থাকিবেন।
যে হেতু সন্তোষই স্থাবের মূল ও অসন্তোষই হুংথের কারণ।

গৃহস্থ ব্রাহ্মণগণ উপরোক্ত বৃত্তিসমুদয়ের মধ্যে কোন একটা বৃত্তি অবশ্বন করিয়া নিমোক্ত নিয়মসকল প্রতি-পাनन कत्रिरवन। विश्व यावष्जीवन नित्रणम श्रेश च च আশ্রমবিহিত বেদোক্ত ও স্মার্ত্ত কর্ত্তবাকর্ম্মসমুদায় সম্পাদন कतिर्दा । द्य मकल विषय हे क्लियं गर्भ भी घा आंम कि हय. **এইরূপ কর্ম, অথবা শাস্ত্রবিক্ল অ্যাজ্যবাজনাদি, ধন থাকিতে** বা ধনাভাব হইলে যে কোন স্থল হইতে ধনসংগ্ৰছের চেষ্টা করা বাদ্মণের বিধেয় নহে। ইচ্ছা করিয়া কোন ইন্দ্রিয়বিষয়ে षामक हरेरा ना, रेक्सियंग कान विषय बामक हरेरा मनावन बात्रा जाशिमिशक नित्रुख कत्राहेट इहेटव। य কোন উপার্জন বেদাভ্যাদের বিরুদ্ধ, তাহা পরিত্যঞ্জনীয়। যে কোন প্রকারে পরিবার প্রতিপালন করিয়া প্রতিদিন স্বাধ্যায়কার্য্য সাঙ্গ করিতে পারিলেই বিপ্রের জীবন সফল হয়। বেমন বয়স, যেরূপ কর্মা, বে পরিমাণ ধন, যে প্রকার বেদা-धावन ও योन्न रः नगर्याना, द्रम, जुवा, वाका ও वृक्षित्क তদক্রন্প করিয়া বিচরণ করাই বিধেয়। বিপ্র ঋষিযজ্ঞ অর্থাৎ বেদাধারুন, দেবযক্ত অর্থাৎ হোম, ভূতযক্ত, (ভূতবলি) মনুষ্যযক্ত (অতিথিদংকার) ও পিতৃযক্ত (শ্রাদ্ধ) এই পঞ্-यटब्ब्ब मर्समा अञ्चर्धान कतिरवन। भक्ति थाकिरन এই मकन বজ্ঞানুষ্ঠান কদাচ পরিত্যাগ করিতে নাই। উদিত হোমকারী বান্ধণ দিবা ও রাত্রির প্রথমে এবং অমুদিত হোমকারী দিবা ও রাত্রির শেষে স্র্বাদা অগ্নিহোত্র্যত্ত করিবেন। রুষ্ণপক্ষ ८ मय इहेरन मर्मनाभक-युक्त ও शूर्विभारक शोर्वभाम युक्त, नुकन नम् প্रञ्ज इरेल आधरावन यान, सञ्भून रहेल ठाजुमीमा যাগ এবং অয়নের প্রথমে প্রথাগ করা কর্তবা।

বেদ্বিক্ষমার্গবিশ্বী, বর্ণাস্তর্রন্তিজীবী, বিড়ালব্রজী, বেদ্বিক্ষনতার্কিক ও বকবতী বিপ্রদিগকে বাক্য দারা অর্চনা করিবে না; কিন্তু অন্নদানে নিষেধ নাই। স্বাতক ব্রাহ্মণ মুওন হইবে না, কিন্তু কেশ, নথ ও শাশ্রু কর্ত্তন করিবেন, সর্বাদা তপঃক্রেশসহিষ্ণু হইবেন ও শুক্রবাস পরিধান করিবেন। ভিক্লাদির দমন্ন বেগুনির্মিত ষষ্টি ও শৌচ প্রস্থাবাদির জন্ম জলপূর্ণ কমগুলু সঙ্গে লইবেন। স্থ্য উদিত হইতেছেন বা অন্ত যাইতেছেন, এইরূপ অবস্থান্ন স্থ্যদর্শন করিতে নাই, রাহ্মগুন্ত স্থ্য ও জলপ্রতিবিশ্বিত স্থ্য দেখা নিষিদ্ধ। বংসবন্ধনের রজ্ম উল্লেখন, বারিবর্ষণকালে ক্রতগমন ও জলে স্বকীয় প্রতিবিদ্ধ দর্শন কদাচ কর্ত্তব্য নহে। এক বস্ত্র পরিধান করিয়া ভোজন, বিবস্ত হইরা মান এবং পথে, ভ্রেম্ব উপর, গোচারণ স্থান, ফাল দারা ক্ষিত্ত ভূমি, জল, শ্রশানস্থ চিতা, দেবমন্দির, মৃত্তিকান্ত্রপ ও গর্ম্ব এই সকল স্থলে মলমূত্র পরিত্যাগ করিতে নাই।

बाक्षण मूथ द्वादा कूँ पिया व्यक्ति जालाहरतन ना। निकारतलाय ভোজন, ভ্রমণ ও শয়ন নিষিদ্ধ। রেথাদি দ্বারা ভূমি খনন করিতে এবং পরিহিত মালা স্বয়ং খুলিতে নাই। যে গ্রামে অধিক সংখ্যক অধার্শিক লোক বাদ করে, তথায় শুদ্রবশবর্তী জনপদে এবং বেদবহিভূতি পাষণ্ডগণ কর্ত্তক আক্রাম্ত দেশে ব্রাহ্মণ বাস করি-বেন না। যে সকল পদার্থের স্লেহময় সারভাগ বাহির করিয়া পওয়া হইয়াছে, তাহা ভোজন করিবেন না। যাহাতে দৃষ্ট ও অদৃষ্ঠ কোন ফল নাই, এইরূপ বুথা চেষ্টা করিতে নাই। অঞ্জলি দারা জলপান, উরুর উপরে রাথিয়া কোন দ্রব্য ভক্ষণ এবং প্রয়োজন না থাকিলে কোন বিষয়ে কুতৃহলী হইতে নাই। অশাস্ত্রীয় নৃত্যগীত অথবা বাদিত্র-বাদন করিবে না। বাহুর ভিতরে বা উপরে হন্ততল দিয়া আন্ফোটন ধ্বনি, দন্তে দন্তে ঘর্ষণ করিয়া শব্দ বা অমুরাগ ভরে গর্দ্দভাদির স্থান্ন চীৎকার ব্রান্ধণের বিশেষ নিষিদ্ধ। কাংস্থপাত্রে পদ ধাবন, ভগ্নপাত্রে ভোজন অথবা যে পাত্রে আহার করিলে মনোভাব অপ্রশস্ত হয়, তাহাতে ভোজন করিবে না। অন্তের ব্যবহার্য্য চর্মপাত্রকা, বস্ত্র, উপবীত, অলঙ্কার, মালা ও কমগুলু প্রভৃতি ব্যবহার করিতে নাই। আপনা আপনি নথ ও লোম ছেদন কিংবা দম্ভ দ্বারা নথ উৎপাটন করিতে নাই।

বান্ধণ বান্ধ্যমূহর্তে অর্থাৎ রাত্রির শেষপ্রহরে জাগরিত হইয়া ধর্ম ও অর্থ এবং কিরুপ কায়রেশে তাহা লভ্য, তদ্বিয়ে চিস্তা করিবেন। বেদতত্বার্থ পরবন্ধের নিরূপণ করিয়া শ্যাহিত উঠিবেন। তৎপরে আবশুক মলমূত্র ত্যাগ করিয়া শুচি হইয়া সমাহিতমনে প্রাভঃমান, সদ্ধ্যা ও গায়ত্রীজপ করিবেন। ইহাতে দীর্ঘায়ু, প্রজ্ঞা, যশ, কীর্ত্তি এবং ব্রহ্মতেজ লাভ হয়। ইত্যাদি। (মনুসংহিতার ৪র্থ অধ্যামে ব্রাহ্মণের কর্তব্যের বিস্তৃতবিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্রভাবে তদ্বিয়য় লিখিত হইল। রঘুনন্দন আছিক তদ্বেও ঐ সকল বিয়য় স্পুশ্বশেভাবে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।)

বান্ধণের প্রতিদিন যথা নিয়মে সন্ধ্যাবন্দনাদি করা অবখ-কর্ত্তব্য। যদি কোন ব্রাহ্মণ মোহপ্রযুক্ত সন্ধ্যাবন্দনাদি না করেন, তাহা হইলে দেব ও পিতৃগণ তৎপ্রদন্ত পূজা ও শ্রাদ্ধাদি গ্রহণ করেন না এবং ঐ সকল ব্রাহ্মণ শুদ্রের খায় দৈব ও পৈত্রকার্য্যে বর্জনীয়।

"ন গৃহুন্তি সুরান্তেষাং পিতরঃ পিওতর্পণম্। স্বেচ্ছয়া চ দ্বিজাতেশ্চ ত্রিসন্ধ্যারহিত্ত চ॥" "নোপতিষ্ঠতি যঃ পুর্ব্বাং নোপান্তে যন্ত পশ্চিমাং। স শুদ্রবদ্বহিঃকার্য্যঃ সর্বান্ত্রিজকর্মণঃ॥"

( ব্ৰন্ধবৈদৰ্ভপু

৽ প্ৰকৃতিখ

৽ ২১ 🐃 )

বেদান্তসারে লিখিত আছে—সন্ধাবন্দনাদি নিত্যকর্ম। ইহা না করিলে প্রত্যবায় হয়। ইহার অমুষ্ঠানে দৈনন্দিন পাপ ক্ষ হয়। "নিত্যানি, অকরণে প্রত্যবায়সাধনানি সন্ধ্যাবন্দনাদীনি" (বেদান্তসার)

বান্ধণের প্রতিদিন সন্ধ্যাকরণের ফল—
'যাবজ্জীবনপর্য্যন্তং যদ্ভিসন্ধ্যং করোতি যং।
স চ স্থ্যসমো বিপ্রস্তেজসা তপদা সদা॥
তৎপাদপদ্মরজদা সদ্যঃ পৃতা বস্থন্ধরা।
জীবনুক্তঃ স তেজস্বী সন্ধ্যাপৃতো হি যো দ্বিজঃ॥
তীর্থানি চ পবিত্রাণি তন্ত সংস্পর্শমাত্রতঃ।
ততঃ পাপাণি যাস্ত্যেব বৈনতেয়াদিবোরগাঃ॥"

( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপু• প্ৰকৃতিখ• ২১ অ• )

যে ব্রান্ধণ যাবজ্জীবন ত্রিসন্ধ্যার অন্ধর্চান করেন, তিনি স্থ্যতুল্য তেজঃসম্পন্ন হরেন। তাঁহার পাদপন্ম-পরাগ দ্বারা পৃথিবী পবিত্রা হন এবং তৎসংম্পর্শে তীর্থসকল পুত ও পাপ দকল বিদ্রিত হয়।

বান্ধণের নিন্দিতকর্ম—বিষ্ণুমন্ত্র পরিত্যাগ, গ্রিসন্ধ্যা-বর্জন,
একাদশী না করা, বিষ্ণুনৈবেদ্যভোজন, শৃদ্রান্নভোজন, শৃদ্রের
শবদাহন, শৃদ্রধাজন, কস্তাবিক্রন্ত্র, হরিনামবিক্রন্তর ও বিদ্যাবিক্রন্ত্র প্রভৃতি কর্ম বান্ধণের পকে নিন্দিত। ইহা ভিন্ন ধাবক, বৃষ-বাহক, বৃষলীপতি, অসিজীবী, মসীজীবী, অবীরান্নভোজী,

হ: অতুসাতান্নভোজক, ভগজীবী, বার্দ্ধ্বিক, স্র্গ্যোদন্ত্রে দ্বির্ভোজী,
মংস্তভোজী ও শালগ্রামশিলাপুজাদিরহিত ব্রাহ্মণ নিন্দিত।

( বন্ধবৈবর্ত্তপু ৽ প্রকৃতিখ ০ ২১ )

"বদি শূদ্রাং ব্রজেদ্বিপ্রো ব্যলীপতিরেব সঃ। স অস্টো বিপ্রজাতেশ্চ চাণ্ডালাৎ সোহধমঃ স্বৃতঃ॥"

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু • প্রক্রতিথ • ২৭ অ ০ )

ষদি বান্ধণ শ্রাস্ত্রী গমন করেন, তবে তাহাকে ব্যলীপতি কহে। এই বান্ধণ চণ্ডালের অধম। এইরপ বান্ধণের প্রান্ধের পিও বিভাসদৃশ, তর্পণ মৃত্তুলা এবং তাহার কোটি জন্মার্জিত তপস্থার ফল নষ্ট হয়।

বান্ধণের প্রতিগ্রহনিষেধ—কুরুক্ষেত্র, বারাণসী, বদরী, গদাসাগরসঙ্গম, পুজর, ভাস্করক্ষেত্র, প্রভাস, রাসমণ্ডল, হরিন্নার, কেদার, সোমতার্ধ, বদরপাচন, সরস্বতীনদীতীর, বৃন্দাবন, গোদাবরী, কৌশিকী, ত্রিবেণী ও নারারণক্ষেত্র, প্রভৃতি তার্থসমূহে ব্রাহ্মণের প্রতিগ্রহ করিতে নাই।

( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপু৽ প্রকৃতিধ৽ ২৭ অ০ )

পারিভাষিক মহাপাতকী ব্রাক্সণ—

"শুদ্ৰসপ্তোদ্ৰিক্তথাজী গ্ৰামথাজীতি কীৰ্ত্তিতঃ। দেবোপজীবজীবী চ দেবলশ্চ প্ৰকীৰ্ত্তিতঃ॥ শুদ্রপাকোপজীবী যঃ স্থাকারঃ প্রকীবিতঃ।
সন্ধ্যাপুজাবিহীনশ্চ প্রমতঃ পতিতঃ স্বৃতঃ॥
এতে মহাপাতকিনঃ কুণ্ডীপাকং প্রযান্তি তে॥"

( ব্ৰহ্মবৈৰ্ব্ৰপু তথ্ৰক্ষতিথ ২৭ অ ০ )

৭ জন শৃদ্দের অধিক বজনকারীর নাম গ্রামবাজী। এই গ্রাম-যাজীব্রাহ্মণ, দেবোপজীবী দেবল, শৃদ্দের পাচক ব্রাহ্মণ এবং সন্ধ্যাদিবিহীন প্রমন্ত ব্রাহ্মণগণ মহাপাতকী বলিয়া গণ্য। এই সকল ব্রাহ্মণ কুন্তীপাক নরকে গমন করিয়া থাকেন।

ব্রাহ্মণ প্রসন্নচিত্তে যে আশীর্কাদ করেন, তাহা পূর্ণস্বস্তায়ন। "আশিষং কর্ত্তু মহন্তি প্রসন্নমনসা শিশুম্। পূর্ণস্বস্তায়নং স্বাজ্যো বিপ্রাশীর্বচনং ক্রবম্॥"

( ব্ৰহ্মবৈবত্তপু • শ্ৰীকৃষ্ণ জন্ম থ • ১৩ অ • )

ব্রাহ্মণ কর্ম দ্বারা অপাঙ্কেয় বা প্রুক্তিপাবন হইয়া থাকেন। অপাঙ্কেয় ব্রাহ্মণ ম্থা—কিতব, ক্রণহা, মৃহ্মী, পশুপালক, বার্দ্ধ্ হিক, গায়ন, সর্ববিক্রমী, অগারদারী, গরদ, কুণ্ডালী, সোমবিক্রমী, সামুদ্রিক, রাজদৃত, ভৈলিক, কুটকারক, পিতার সহিত বিবাদকারী, অভিশস্ত, স্তেন, শিল্পোপজীবী, পর্বকার, স্চী, মিত্রজোহী, পারদারিক পরিবিত্তি, ছ্ম্মুল, গুরুতন্ত্রগ, কুশীলব, দেবলক, ও নক্ষত্রজীবী, প্রভৃতি ব্রাহ্মণ অপাঙ্ক্রেয়, অর্থাৎ ইহাদের সহিত ভোজন করিতে নাই।

পিঙ্জিপাবন ব্রাহ্মণের বিষয় পিঙ্জিপাবন শলে ড্রন্থর ]
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয়াদিবর্ণত্রের প্রণম্য। পুষ্পহস্ত, পয়োহস্ত,
দেবহস্ত, তৈলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহ, দেবগৃহস্থিত, ও দেবপুজার
সময় ব্রাহ্মণকে প্রণাম করিতে নাই।

"পুষ্পহন্তং পয়োহন্তং দেবহন্তঞ্চ ভূস্কর।
ন নমেৎ ব্রাহ্মণং প্রাতক্তিলাভ্যঙ্গিতবিগ্রহম্ ॥" ইত্যাদি।
( পদ্মপু • ক্রিয়াযোগ সা • ২ অ • )

আততারী ব্রাহ্মণকে বধ করিলে কিছুমাত্র দোষ নাই।
( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুত গণপতি খত ২৫ অত )

উপরে বিভিন্নশান্ত হইতে আদ্ধণের আচার ব্যবহার ও অমুষ্ঠেন্ন ব্রতকর্মাদির বিষয় লিপিবদ্ধ ইইনাছে। ব্রন্ধের মানসকরে মানবাদি স্টে ইইবার পরে, তাহাদের মধ্যে জাতি বিভাগ সংগঠিত হয়। ভারতবর্ষ ভিন্ন অপরাপর দেশের অধিবাদিগণ একজাতি বলিয়া গণ্য এবং বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত। কিন্তু এই হিন্দুপ্রধান ভারতভূমে আদ্ধণাদি-চারিজাতির বিভাগ আছে। মধ্য-এদিয়া ইইতে যে সকল আর্য্য ঔপনিবেশিক প্রথমে ভারতাভিমুথে আদিয়াছিলেন, তাহাদের মধ্যে এরূপ বর্ণবিভাগ ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। আমরা ঋথেদের পুরুষসক্তে (১০)০।

১১-১২) দেখিতে পাই যে, পুরুষ বিভক্ত হইলে তাঁহার মুখ হইতে ব্রাহ্মণ হইয়াছিল। এতন্তির বাজসনের সংহিতা ( ১८।२৮-७७ ), व्यर्वत्वम ( ১८।२०।२-७ ও ১৯।७।७), ( তৈত্তিরীয় সংহিতা ৭।১।১।৪-৯ ), তৈত্তরীয়ব্রান্সণ (১।২।৬।৭ ও অ১২৷৯৷০) এবং শতপথবান্ধণের (২৷১৷৪৷১০) স্থত্তে বান্ধণা-দির উৎপত্তির উল্লেখ আছে। বেদ ভিন্ন মন্ত্রদংহিতা কূর্ম-পুরাণ ও ভাগবত পুরাণেও পুরুষস্থ্তারুসারে চারি জাতির উৎপত্তি কথা বর্ণিত হইয়াছে। ত্রন্ধাণ্ড পুরাণে ( পূর্বভাগ ৮,১৫৪-১৬০) "সর্বভৃতে বন্ধ বিদ্যমান" এরূপ চিন্তার্তিধারী প্রজাগণ স্বয়স্থ ব্রহ্মা কর্তৃক ব্রাহ্মণরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছিলেন। বিফু, মংস্ত ও মার্কণ্ডের পুরাণেও ঠিক ঐরপ লিখিত আছে। হরিবংশে শুদ্ধ সত্তপ্তণ হইতে, মহাভারত আদিপর্বে মন্ত্র ইইতে ও শাস্তিপর্ব্বে ক্লফের মুখ হইতে এবং শ্রীমদ্ভাগবতে (এ৬.২৬-২৯) विताष्ट्रिक्ट वस्त पूथ इटेंट बाक्स एवत उर्शिख इटेंग्रा हिन, এরপ উল্লেখ পাওয়া যায়। মুখ হইতে উৎপত্তি হেতু বান্ধণ সর্ববর্ণের প্রথম ও গুরু হইয়াছিলেন।

পুরাণপ্রসঙ্গে আরও জানা যায় যে, পূর্ব্বে ক্ষত্রিয় ও বৈশ্রণণ ব্রাহ্মণত্ব লাভ করিতেন। ইঁহারা ক্ষত্রোপেত ব্রাহ্মণ নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন \*। বেদাদি গ্রন্থে ব্রাহ্মণের যজ্ঞাদিতে পৌরহিত্য করিবার উল্লেখ আছে।

( ঋক্ ১০|৯৮।৫ ও ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৭ম পঞ্চিকা )

বান্ধণ কর্ত্ক বান্ধণীতে উৎপন্ন সন্তান বান্ধণ হইবে। বান্ধণ যদি অনুলোমক্রমে হীন র্ণের স্ত্রীতে সন্তান উৎপাদন করেন, তাহা হইলে সেই সন্তান মাতার হীনজাতিত্ব প্রযুক্ত তৎসদৃশ জাতি প্রাপ্ত হয়। উৎকৃষ্ট জাতি বান্ধণ হইতে শূদ্রকন্তাতে জাতসন্তান নিকৃষ্ট হইলেও সপ্তম জন্মে উৎকৃষ্ট জাতিত্ব অর্থাৎ বান্ধণত্ব লাভ করে। যাজ্ঞবল্ক্য লিথিয়াছেন,— স্বর্ণের মধ্যে অনিন্দ্যবিবাহে যে পুত্র জন্মে, তাঁহাকে তজ্জাতীয় বলিয়া জানিবে। জাতির উৎকর্ষে পঞ্চম বা সপ্তম জন্মে (ব্রাহ্মণ্যলাভ), কিন্তু জীবিকার ব্যতিক্রমে পূর্কবিৎ অধর (প্রতিলোমজ) ও উত্তর (অনুলোমজ) হইরা থাকে †। মহাভারতের অনুশাসন পর্ক্বে ১৪৩ অধ্যায়ে লিথিত হইয়াছে যে, ব্রাহ্মণধর্ম্ম অবলম্বনে জীবিকানির্কাহকারী ব্রাহ্মণত্ব প্রাপ্ত হয়। বনপর্কের (২১১।১২-১৩) আমরা দেখিতে পাই,শূদ্রযোনিতে উৎপন্ন হইয়াও

কোন ব্যক্তি যদি সদ্গুণ সকলের সেবা করে, তাহা হইলে তাহার বৈশ্বন্থ ও ক্ষত্রিয়ন্থ লাভ হয়। এমন কি, একমাত্র সারল্য গুণে অভিনিবিষ্ট থাকিলে তাহার ব্রাহ্মণন্থ লাভ হইতে পরে \*।

চাতুর্বর্ণ্যসমাজ গঠিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই ব্রাত্য ও সঙ্গরগণের উৎপত্তি হয়। উপনয়নাদি সংস্থারবর্জিত দিজাতি-গণ ব্রাত্য এবং যাহার। ভিন্নজাতীয় পিতামাতা হইতে উৎপন্ন, তাহারাই মিশ্র বা সঙ্গরবর্ণ বলিয়া কথিত।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন্ত্রক্ষং বা বেদন্তোতা ঋষিগণই ব্রহ্ম বা বাদ্দণ বলিয়া সর্ব্ব প্রথমে পরিচিত হন। কোন বাদ্দণের পরিচয় দিতে হইলে অগ্রে তাঁহার বেদ, গোত্র ও প্রবর্ধ জানা আবশুক। যে ঋষির বংশে যাঁহার জন্ম, সেই পূর্ব্বপ্রক্ষপরিচায়ক ঋষিই তাঁহার গোত্র। ঋক্সংহিতায় যাঁহারা ঋষি, বৌধায়নাদির শ্রোতগ্রন্থে সেই ঋষিগণের নামেই গোত্র নিরূপিত হইয়াছে। বৌধায়ন আশ্বলায়ন, কাত্যায়ন, আপস্তম্ব, সত্যায়াঢ়, তরবাজ ও লৌগাক্ষিপ্রভৃতিরচিত শ্রোতগ্রন্থে প্রায় ৭ শত বিভিন্ন গোত্রের নাম দৃষ্ট হয়। ভারতবর্ষীয় বাদ্ধণগণের মধ্যে বর্ত্তমানে প্রায় গুইশত গোত্র প্রচলিত আছে। প্রাচীন শিলালিপিতে অনেক লুপ্ত গোত্রের প্রমাণ আছে।

[বিস্তৃত বিবরণ গোত্র ও প্রবর শব্দে দেখ]

বহু প্রাচীনকালে বেদমন্ত্রন্ত প্রান্ধণ ভারতে পদার্পণ করিয়াছিলেন। পরবর্তী সময়েও শাকদীপ হইতে ভারতে ব্রাহ্মণাগমন হইয়াছিল। বিভিন্ন স্থানের ব্রাহ্মণ বিবরণ তত্তৎ শব্দে লিখিত হইয়াছে।

মহারাজ আদিশ্রের যজে পশ্চিমাঞ্চল হইতে পাঁচ জন বাক্ষণ বঙ্গে আনীত হন। রাজা বল্লালসেন বাক্ষণদিগের মধ্যে কৌলিভ মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া যান। ঘটক দেবীবর মেল বন্ধন দারা শিথিলপ্রায় কৌলিভের পুনরায় দৃঢ়তা সম্পাদন করেন। এক্ষণে বাঙ্গালায় রাঢ়ীয়, বারেজ্র, পাশ্চাত্য ও দাক্ষিণাত্য বৈদিক এবং শাকদ্বীপী ও অভাভ হীনবর্গমাজী বাক্ষণের বাস দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন ভারতের অভ্যত্তেও নানা-শ্রেণীয় বাক্ষণের বাস আছে।

[ দেবল, নম্বুরি, বৈদিক প্রভৃতি শব্দে দ্রষ্টব্য ]

(ক্নী) ২ মন্ত্ৰেতর বেদভাগ। "তত্ৰ ব্ৰাহ্মণশু লক্ষণং নান্তি কুতঃ ? বেদভাগানামিয়ন্তানবধারণেন ব্ৰাহ্মণভাগেম্বন্ত-ভাগেষু চ লক্ষণখাব্যাপ্তাতিব্যাপ্তাঃ শোধায়িতুমশক্যন্তাং,

<sup>\*</sup> হরিবংশ ১১ ও ৩২ জঃ, বিষ্ণুপুরাণ থাদা১, ৪।২-৩ জঃ ও ৪।১৯।২১, ভাগবত ৯।২।২৩, ৯।২০।২৭ ও ৯।২১।২১ এবং ব্রহ্মাও, লিঙ্গ ও মৎস্থাদি পুরাণেও ঐরূপ উল্লেখ পাওয়া যায়। বিস্তৃত বিবরণ পুরু শব্দে এবং বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ ব্রাহ্মণ-কাওে দুষ্টবা।

<sup>†</sup> মিতাক্ষরায় বিজ্ঞানেশ্বর ইহার বিশদ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

<sup>\*</sup> এখানে মহাভারতকার চাতুর্বণ্য সমাজের আদিম অবস্থার কথা অবতারণা করিয়াছেন। চাতুর্বণ্যসমাজের সেই শৈশবাবস্থায় আমরা শূক্ত কবষকে ব্রাহ্মণ ও বেদমন্ত্রপ্রকাশক ঋষি বলিয়া গণ্য হইতে দেখিঃ। ( ঐতরেয় ব্রা০ ২।৩১)

পূর্ব্বোক্তমন্ত্রভাগ একঃ, ভাগান্তরাণি চ কানিচিৎ পূর্ব্বৈক্ষদা-হর্তুং সংগৃহীতানি।

"হেতুর্নির্বচনং নিলা প্রশংসা সংশয়ো বিধিঃ। পরক্রিয়া পুরাকল্পো ব্যবধারণকল্পনা॥"

( প্রথেদ ভাষ্যোদ্যাত প্র৹ )

বেদের ব্রাহ্মণভাগের লক্ষণস্থির করা অতিহ্রহ, কারণ বেদভাগের ইয়ন্তার কোনরূপ অবধারণ না থাকায় ব্রাহ্মণ-ভাগের অন্তভাগের লক্ষণের অব্যাপ্তি ও অতিব্যাপ্তি দোষ হয়। এইজন্ত কোনরূপ নির্দিষ্ট লক্ষণ না করাই শ্রেয়ঃ। তবে এই পর্যান্ত বলা যাইতে পারে যে, মন্ত্রভাগ এক এবং ব্রাহ্মণ-ভাগে হেতু, নির্বচন, নিন্দা, প্রশংসা, সংশয়, বিধি, পরক্রিয়া, পুরাকর ও ব্যবধারণ-ক্রনা প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। বেদ, মন্ত্র ও ব্যবধারণ-ক্রনা প্রভৃতি উক্ত হইয়াছে। বেদ, মন্ত্র ও ব্যবধারণ বিভক্ত। বেদের মন্ত্রাতিরিক্ত ভাগই ব্যহ্মণভাগ।

ত বিষ্ণু (ভারত ১৩/১৪৯/৮৪) ৪ শিব। (ভারত ১৩/১৪৯/৮৪)
৫ অগ্নির নামান্তর (শতপথব্রা• ১/১/২) ৬ নক্ষত্রভেদ।
ব্রোহ্মাণক (পুং) ব্রাহ্মণ কুৎসিতার্থে-কন্। কুৎসিত ব্রাহ্মণ,
নিন্দিত ব্রাহ্মণ।

"এবমুক্তো ব্রাহ্মণঃ স্থাদন্তো ব্রাহ্মণকো ভবেৎ।" (ভারত শান্তিপ•১৭১ অ•)

বান্ধণেন জাতিমাত্রেণ কায়তি কৈ-ক। ২ বান্ধণক্ত্য-বহিত বান্ধণজাতি। সংজ্ঞায়াং কন্। ৩ আয়ুধজীবিবান্ধণ-প্রধান দেশ।

ব্রাহ্মণকল্প (পুং) ২ বেদের ব্রাহ্মণ ও কলভাগ। (ত্রি) ২ ব্রাহ্মণ সদৃশ।

ব্ৰাহ্মণকীয় (ত্ৰি) বাহ্মণক-ছ (পা ৪।২।১০৪) বাহ্মণক-সম্বন্ধীয়।

ব্ৰাহ্মণকাম্যা (স্ত্ৰী) ব্ৰাহ্মণস্থ কাম্যা ৬৩৫। ১ বিপ্ৰেচ্ছা। ২ ব্ৰাহ্মণ বিষয়।

"অষ্টো তান্তবতন্থানি আপো মূলং কলং পরঃ।
হবিত্রান্ধণকাম্যা চ গুরোর্বচনমৌষধম্॥" (প্রায়শ্চিত্ততঃ)
ব্রোক্ষাণাত্র (ত্রি) ব্রাহ্মণং হস্তিংহন ক। ব্রাহ্মণঘাতক।
"স্ত্রীবাল ব্রাহ্মণল্লাংশ্চ হন্তান্দ্ভিদেবিনন্তথা॥" (মন্ত্র ৯)২৩২)
ব্রোক্ষাণচক্ষুস্ (ক্লী) ব্রাহ্মণন্ত সর্ব্বার্থপ্রকাশকত্বাৎ চক্ষুরিব।
শ্রুতি ও স্থৃতি-ই ব্রাহ্মণের চক্ষু।

"শ্ৰুতিশ্বতী চ বিপ্ৰাণাং চক্ষ্ষী দেবনিৰ্শ্বিতে। কাণস্তবৈক্ষা হীনো দ্বাভ্যামন্ধঃ প্ৰকীৰ্ত্তিতঃ॥" ( হারীত ) ব্ৰোক্ষণচণ্ডাল (পুং) ব্ৰাহ্মণস্চাণ্ডাল ইব। শাস্ত্ৰনিধিদ্ধ-কৰ্ম্মকারী অপকৃষ্ট ব্ৰাহ্মণ।

"বস্তু তৎ কারয়েন্মোহাৎ সজাত্যা স্থিতয়াগ্রয়া। यथा बाक्षन्छ थानः शृक्षन्छे छटेथन मः॥" ( मञ् ৯ ৮ १ ) ব্ৰাহ্মণজাত (ক্নী) > ব্ৰাহ্মণবংশ সম্ভূত। ব বিপ্ৰ জাতি। ব্ৰাহ্মণজাতীয় (ত্ৰি) ব্ৰাহ্মণ সম্বন্ধীয়। ব্ৰাহ্মণজীবিকা (ত্ৰি) পৌরহিত্যরূপ যজনযাজনাদি এবং অধ্যাপনাদিরূপ উপজীবিক।। ব্রান্সণতা (স্ত্রী) ব্রাহ্মণস্থ ভাবঃ তল্, টাপ্। ব্রাহ্মণের ধর্ম। ব্রাহ্মণে কর্ত্তব্য কর্ম। ২ ব্রাহ্মণরূপত্ব। "শুদ্রো বাহ্মণতামেতি বাহ্মণশ্চেতি শুদ্রতাম। ক্ষতিয়াজ্জাতমেবন্ধ বিদ্যাদ্বৈশ্যাৎ তথৈব চ॥" ( মহু ১০।৬৫) ব্ৰাহ্মণত্ৰা ( অব্য • ) ব্ৰাহ্মণায় দেয়ং আচ্। ব্ৰাহ্মণকে দেয়। ব্রাহ্মণত্ব (ক্লী) ব্রাহ্মণস্থ ভাবঃ ফল্। ব্রাহ্মণের ভাব বা ধর্ম, (মলিনাথকত কুমারসম্ভব টীকা ৬180) ব্রাহ্মণদারিকা (স্ত্রী) বাহ্মণ ক্সা। ব্রাহ্মণদেষিন (তি) বান্ধণের হিংসাকারী। ব্রাহ্মণপথ (পুং) বেদের ব্রাহ্মণ বিশেষ। 'ন চায়ং ক্রমো-

( ঝক্প্রা ০ ১১।৩৪ )

ব্রাহ্মণপাল (পং) রাজপ্ত ভেদ।
ব্রাহ্মণপ্রিয় (ত্রি) ব্রাহ্মণ প্রিয়ে যন্ত। ১ বিষ্ণু।
(ভারত ১৩/১৪৯৮৪) ব্রাহ্মণন্ত প্রিয়ঃ। ২ বিপ্রহিত।
ব্রাহ্মণব্রুব (পুং) ব্রাহ্মণবংশোৎপরতয়া বেদোক্ত কর্মাকুর্বরিপি
আত্মানং ব্রাহ্মণং ব্রবীতীতি ব্রাহ্মণ ক্র-ক,বাহুলকাৎ ন বচ্যাদেশঃ।
ব্রাহ্মণ জাতিমাত্রোপজীবী, বেদবিহিত কর্মাদিহীন ব্রাহ্মণ।
বে সকল ব্রাহ্মণ সংস্কৃত হইয়া অর্থাৎ উপনয়নাদি সংস্কারযুক্ত
হইয়া নিত্য ও নৈমিত্তিক কর্ম্ম অর্থবা অধ্যয়ন ও অধ্যাপনাদি
কোন কর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করে না, তাহাদিগকে ব্রাহ্মণব্রুব
কহে। যাহারা ব্রাহ্মণ হইয়া ব্রাহ্মণের কোনরূপ কর্ত্বরাই
প্রতিপালন করে না এবং নিজেকে ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয়
দেয়।\*

২ষ্টানাং ব্ৰাহ্মণপথানামগুতমস্মিন ব্ৰাহ্মণপথে শ্ৰন্থতে

"সমমবান্দণে দানং দিগুণং বান্ধণক্তবে। অধীতে শতসাহস্রমনস্তং বেদপারগে॥" (মহু ৭।৮৫)

"বিপ্রঃ সংস্কারযুক্তো ন নিতাং সন্ধ্যাদিকর্ম যঃ।
 নৈমিত্তিকন্ত নো কুর্যাৎ ব্রাহ্মণক্রব উচ্যতে ।
 বৃদ্ধঃ ত্যাৎ সন্ধ্ সংস্কারৈর্ছিজন্ত নিয়মব্রতৈঃ।
 কর্ম্ম কিঞ্চিৎ ন কুরুতে বেদোক্তং ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥
 গর্ভাধানাদিভিত্ব্ ক্রন্তথোপনয়নেন চ।
 ন কর্ম্মকৃৎ ন চাধীতে ন ক্রেয়ো ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥
 অধ্যাপয়তি নো শিয়ায়াধীতে বেদমুত্তময়্ ।
 গর্ভাধানাদিসংস্কারয়ুক্তঃ স্যাদ্ ব্রাহ্মণক্রবঃ ॥" (পায়োত্তরপ্রথ ১০৯অ০)

ভগবান্ মন্থ লিথিয়াছেন, অবান্ধণে দান করিলে তাহার তুল্যরূপ ফল হয়, বান্ধণক্রবকৈ দান করিলে তাহার দ্বিগুণ, অধীত বান্ধণকে দান করিলে লক্ষণ্ডণ এবং বেদপারগ বান্ধণকে দান করিলে অনস্ত গুণ ফল লাভ হইয়া থাকে।

ব্রাক্সণভোজন (ক্রী) ব্রাক্ষণানাং ভোজনম্। ব্রাক্ষণদিগকে খাওয়ান। কোন দৈব বা পৈত্র্য কর্ম্বের অন্তর্গান করিলে তাহার অঙ্গস্বরূপ ব্রাক্ষণভোজন করান অবশু বিধেয়। মহুতে ব্রাক্ষণ-ভোজনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

পঞ্চযজ্ঞান্তর্গত পিতৃত্বজ্ঞে পিতৃত্প্যর্থ একটাও বান্ধণভোজন করান উচিত। বলিবৈশ্বে বান্ধণভোজনের আব্দ্রক নাই।

দৈবকাৰ্য্যে হুই ও পিতৃকাৰ্য্যে তিনজন ব্ৰাহ্মণ অথবা দেব-পক্ষে এক এবং পি ব্রাদি পক্ষেত্ত একজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতে হয়। সমর্থ হইলেও ইহা অপেকা অধিক বান্ধণ ভোজন করান বিধেয় নহে। কারণ বান্ধণ বাহুল্য হইলে তাঁহাদের দেবা, দেশ, কাল, ভনাভন ও পাত্রাপাত্র বিচার প্রভৃতি সম্বন্ধে কোন নিয়ম ঠিক রাখা যায় না। এইজন্ম ত্রাহ্মণ বাহুল্য নিষিক। ব্ৰাহ্মণ দৈৰ ও পিতৃকাৰ্য্যে এক একটা বেদবিদ ব্রান্ধণ ভোজন করাইবেন। বেদানভিজ্ঞ বছতর ব্রাহ্মণ ভোজন করাইলেও কোন ফল নাই। বেদপারগ বাজাণ সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করা আবশ্রক, অর্থাৎ তাঁহার পিতা পিতামহাদি, পূর্ব্বপুরুষগণেরও কিরপ আভিজাত্যাদি গুণ ছিল, তাহা নিরূপণ করিবে। বংশপরম্পরাওদ্ধ, বেদপারগ বাদ্রণভোজনই প্রশস্ত। বেদনাভিজ্ঞ দশলক বাদ্রণ যথায় ভোজন করে, সেই আদ্ধে বেদবিদ্ একজন ব্রাহ্মণও ভোজন করিলে ঐ দশলক ব্রাহ্মণভোজনের ফল হইয়া থাকে। অজ্ঞ বান্ধণ প্রান্ধে বে কয়টা গ্রাস ভোজন করে, পরলোকে তাঁহাকে ত্তভাগি উত্তপ্ত লোহপিও ভোজন করিতে হয়।

বাক্ষণদিগের মধ্যে কেহ আত্মজাননিষ্ঠ, কেহ তপদ্যাপরায়ণ, কেহ বা তপস্থা ও অধ্যয়ন উভয়নিষ্ঠ এবং কেহ বা কর্ম
নিষ্ঠ। এই চারি প্রকার বাক্ষণের মধ্যে আত্মজাননিষ্ঠ বাক্ষণকেই প্রাক্ষে ভাজন করাইবে। কিন্তু দৈবকর্মে এই চারি
প্রকার বাক্ষণই ভোজনে প্রশস্ত। যাহার পিতা মূর্য, অথবা
বিনি স্বয়ং বেদপারগ বা বিনি নিজে মূর্য ও পিতা বেদপারগ
এই উভয়ের মধ্যে বাহার পিতা বেদপারগ তাহাকে ভোজন
করাইলে অধিক ফল হয়। বেদপারগ ঋথেদী বাক্ষণ, মমুদায়
শাথাধ্যায়ী ষজুর্কেদী বাক্ষণ, অথবা সামবেদী বাক্ষণ, এই তিন
বেদী বাক্ষণের মধ্যে যে কোন বেদীয় বাক্ষণকে ভোজন করান
যাইতে পারে। শ্রাদ্ধে এইরপ বাক্ষণের অভাব হইলে, অমুকর্মবিধানে কার্য্য সমাধান করিবে।

অনুক্রবিধ—মাতামহ, মাতুল, ভাগিনের, শুগুর, গুরু, দোহিত্র, জামাতা, মাতৃষস্, পিতৃষস্, পুতাদি, বন্ধু, পুরোহিত ও শিষ্য ইহাদিগকে ভোজন করাইতে হইবে। কেবল শ্রাদ্ধকর্মেই এইরপ ব্রাহ্মণ স্থির করা যাইতে পারে। তদ্যতীত অন্ত দৈব-ক্রিয়ার ব্রাহ্মণভোজনে এই সকল গুণাগুণ দেখিতে হ্র না। কিন্তু নিম্নোক্ত নিন্দিত-ব্রাহ্মণকে কি দৈব, কি পৈত্র্য কোনর্মণ কর্মেই ভোজন করাইবে না। যে সকল ব্রাহ্মণ চুরি করে, যাহারা ক্রীব, নান্তিক, বেদাধ্যমনশ্র্য ব্রহ্মচারী, চর্মরোগ্রান্ত্র ক্রাত্ত্রীড়াপরারণ, বছ্যাজী, চিকিৎসাব্যবসায়ী, প্রতিমাণপরিচালক, দেবল, বাণিজ্যোপজীবী, কুনথী, শ্রাবদস্ত অর্থাৎ ক্রম্বর্ণদস্তবিশিষ্ট, গুরুর প্রতিক্লাচরণকারী, শ্রোত ও মার্ত্ত অ্যার্থকার যে সকল নিন্দিত ব্রাহ্মণ আছে, তাহাদিগকে ভোজন করাইলে ব্রাহ্মণভোজনের ফল হয় না, বরং পাপ হইয়া থাকে। (মন্ত্র্যাহিতা ও অধ্যার)

অধুনা প্রান্ধে উক্ত গুণযুক্ত ব্রাহ্মণ পাওয়া যার না বলিয়া কুশমর ব্রাহ্মণ প্রস্তুত করিয়া প্রান্ধাদি নিম্পন্ন করিতে হয়। ব্রাহ্মণযুক্ত (পুং) ব্রাহ্মণমাত্রকর্ত্তনো যজ্ঞঃ মধ্যপদলোপি-কর্মধা । বিপ্রমাত্রকর্ত্তব্য সৌত্রামণীয় যজ্ঞ। "ব্রাহ্মণযজ্ঞঃ সৌত্রামণ্যুদ্ধিকামশু" (কাত্যা তপ্রৌ ১১১১১)

বোন্দাণযৃষ্টিক। (স্ত্রী) রান্ধণশু ষষ্টিরিব, ততঃ স্বার্থে সংজ্ঞায়াং বা কন্ অত ইত্বং। বৃন্ধবিশেষ, চলিত বামনহাটী। পর্য্যায়—ফঞ্জিকা, রান্ধণী, পদ্মা, ভার্গী, অন্ধারবল্লী, বালেয়শাক, বর্মর, বর্দ্ধক, রন্ধবিষ্টি, ফঞ্জীকা, ষষ্ঠী, রন্ধবিষ্টিকা, হর্মরা, অন্ধারবল্লরী, বালেয়, রান্ধিকা, ভৃগুভবা, পথ্যা, ধরশাক, হঞ্জীকা। ইহার গুণ—ক্রন্ফ, কটু, তিক্ত, ক্রচিকর, উষ্ণ, পাচন, লঘু, দীপন, গুলা, রক্ত, শোথ, কাদ, কফ, শ্বাদ, পীনসরোগ, জর ও বায়ুনাশক। (ভাবপ্রত) ২ বিপ্রদণ্ড।

ব্রাহ্মণ্যন্তী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ্ড যন্ত্রীর। ভার্গী। (রাজনি•) ব্রোহ্মণলক্ষণ (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ্ড লক্ষণম্। বিপ্রের অসাধারণ ধর্মভেদ।

"যোগন্তপো দমো দানং সত্যং শৌচং দয়া শ্রুতম্। বিদ্যা বিজ্ঞানমান্তিক্যমেতদ্ ব্রাহ্মণলক্ষণম্॥" ( বশিষ্ঠ ) যোগ, তপস্যা, দম, দান, সত্য, শৌচ, দয়া, শাস্ত্রজ্ঞান, ও আন্তিক্য এই সকল ব্রাহ্মণের লক্ষণ।

ব্ৰাহ্মণবধ (পুং) ব্ৰাহ্মণস্থ বধং। ব্ৰাহ্মণহত্যা।

"কামতো ব্ৰাহ্মণবধে নিষ্কৃতিৰ্ন বিধীয়তে॥" (মনু ১১৮৯ )
ব্ৰাহ্মণবৎ (ত্ৰি) ১ ব্ৰাহ্মণস্থা। ২ ব্ৰাহ্মণযুক্ত। ৩ বেদের
ব্ৰাহ্মণ-নিৰ্দিষ্ট বিধির অনুরূপ।

ব্রাহ্মণবর (পুং) > ব্রাহ্মণশ্রেষ্ঠ। ২ রাজপুত্রভেদ।
(কথাসরিৎসাগর ৩৫।৩২)

ব্রাহ্মণবর্চ্চদ (ক্নী) বন্ধণন্থ বর্জঃ ততোহচ্দমাদাস্তঃ। ব্রাহ্ম-ণের তেজ। [ব্রহ্মবর্জদ দেখ]

ব্রাহ্মণশস্ত্র (ক্নী) ব্রাহ্মণশু শস্ত্রমিব তৎকার্য্যকারিছাৎ। অভিচারাদিমস্ত্রোচ্চারণাত্মক বিপ্রবাক্য। ব্রাহ্মণ যে মস্ত্রোচ্চারণ করিয়া অভিচারাদি কার্য্য সম্পন্ন করেন, ঐ বাক্য শস্ত্রের স্থায় কার্য্য করে বলিয়া ব্রাহ্মণশস্ত্র নামে অভিহিত।

"বাক্ শস্ত্রং বৈ বাহ্মণস্থ তেন হন্যাদরীন্ দ্বিজঃ।" (মন্ত্র) 'যম্মাদভিচারমন্ত্রোচ্চারণাত্মিকা বাহ্মণস্থ বাগেব শস্ত্রং শস্ত্রসাধ্যকার্য্যকারি' (কুলুক)

ব্রাহ্মণসম (পুং) ব্রাহ্মণস্থ সমঃ। ক্রিয়ারহিত বিপ্র, ব্রাহ্মণের কর্ত্তব্যকর্মপরিত্যাগী ব্রাহ্মণ।

"ব্রহ্মবীজসমূৎপরো মন্ত্রসংস্কারবর্জিতঃ। জাতিমাত্রোপজীবী চ স ভবেৎ ব্রাহ্মণঃ সমঃ॥" (ব্যাস) ব্রহ্মবীজে জন্মগ্রহণ করিয়া মন্ত্র ও সংস্কারাদিবর্জিত হইলে তাহাকে ব্রাহ্মণসম কহে।

ব্রাহ্মণসাৎ (অব্য॰) ব্রাহ্মণাধীনং করোতি ব্রাহ্মণ-সাতি। যাহা ব্রাহ্মণের অধীনে আছে।

ব্রাহ্মণস্পত্য (ত্রি) বৃহম্পতির কার্যা।

ব্রাহ্মণহিত (অি) বাহ্মণস্থ হিতঃ। বাহ্মণের হিতকারী। পর্য্যায়—বাহ্মণ্য। (জটাধর)

ব্রাহ্মণাচছং সিন্ (পুং) বাহ্মণে মন্ত্রেতরবেদভাগে বিহিতানি শাস্ত্রাণি উপচারাৎ বাহ্মণানি তানি শংসতি 'দ্বিতীয়ার্থে পঞ্চম্যুপ-সংখ্যানং' ইতি অনুক্। সোম্যজ্ঞে ব্রহ্মরূপ ঋত্বিকের সহকারী শত্তিক্তেদ।

"তত্মানৈন্দ্ৰং ব্ৰাহ্মণাচ্ছংসী প্ৰাতঃ সবনে শংসতি"

( ঐতরেষ ব্রাহ্মণ ৬।৪)

ব্রাহ্মণাচছংসীয় ( ত্রি ) ব্রাহ্মণাচ্ছংসিনো ভাবঃ 'হোত্রাভ্য-ছ,' ইতি ছে। ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর ভাব বা কর্ম। (সাংখ্যা ত্রা ০৩০।৯) ব্রাহ্মণাচ্ছংসা ( ত্রি ) ব্রাহ্মণাচ্ছংসিসম্বন্ধীয়।

ব্রাহ্মণাদি (পুং) ভাব ও কর্মে ষ্যঞ্প্রত্যয় নিমিত্ত পাণিফ্যক্ত শব্দগণ। গণ যথা—ব্রাহ্মণ, বাড্ব, মাণব, চোর,
ধৃত্তি, আরাধয়, বিবাধয়, অপরাধয়, উপরাধয়, একভাব, দিভাব,
বিভাব, অন্যভাব, অক্ষেত্রজ্ঞ, সংবাদিন, সংবেশিন্, সংভাষিন্,
বহুভাষিন্, শীর্ষঘাতিন্, বিঘাতিন্, সমস্থ, বিষমস্থ, পরমস্থ, মধ্যমস্থ,
অনীশ্বর, কুশল, চপল, নিপূণ, পিশুন, কুতূহল, ক্ষেত্রজ্ঞ, মিশ্র,
বালিশ, অলস, ফুপুরুষ, কাপুরুষ, রাজন্, গণপতি, অধিপত্তি,
গজ্ল দায়াদ, বিশস্তি, বিষম, বিপাত, নিপাত। (পাণিনি)

ব্ৰাহ্মণায়ন (পুং) ব্ৰাহ্মণভাপত্যং নড়াদিভ্যঃ ফক্। (পা ৪।১।৯৯) ব্ৰাহ্মণের গোত্রাপত্য, শুদ্ধবংশজাত বিপ্র। (ত্রিকা•) ব্রাহ্মণিক (ত্রি) ব্রাহ্মণভ্য মত্তেতরবেদভাগভ্য ব্যাখ্যানো-গ্রহঃ ঠক্। মন্ত্রেতর বেদভাগ ব্যাখ্যান গ্রন্থ। ব্রাহ্মণী (স্ত্রী) ব্রাহ্মণ স্ত্রিয়াং জীষ্। ১ ব্রাহ্মণপদ্মী। "ব্রাহ্মণীং বদ্যগুপ্তান্ত গচ্ছেতাং বৈশ্রপার্থিবৌ। বৈশ্যং পঞ্চশতং কুর্যাৎ ক্ষত্রিয়ন্ত সহস্রিণম্॥" (মহু ৮।১৭৬)

মন্ততে ত্রাহ্মণীগমনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

শুদ্র অরক্ষিতা ব্রাহ্মণী-গমন করিলে তাহার লিঙ্গচ্ছেদ ও সর্বপ্রহরণ এবং ভর্ত্রাদি কর্ভ্ক রক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমনে তাহার বধ ও সর্বপ্রহরণ দণ্ড বিধেয়। বৈশু যদি রক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমন করে, তবে উহার এক বংসর কারাবরোধ ও সর্বপ্রহরণ দণ্ড হইরা থাকে। ক্ষত্রিয় প্রক্রপ করিলে উহার সহস্র পণদণ্ড এবং গর্দ্দভস্ত দারা মন্তক মুখ্তন বিধেয়। বৈশু বা ক্ষত্রিয় যদি অরক্ষিতা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে বৈশ্রের ৫০০ শত পণ এবং ক্ষত্রিরের ১০০০ পণ দণ্ড হইবে। বৈশ্র বা ক্ষত্রিয় গুণবতী রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে শূদ্রবৎ দণ্ড হইবে। ব্রাহ্মণ বলপূর্ব্বক রক্ষিতা-ব্রাহ্মণীগমন করিলে সহস্র পণ দণ্ড আর সকামা ব্রাহ্মণী গমনে ৫০০ শত পণ দণ্ড দিবেন। (মন্তু ৮২০০)

"কুলটা বিপ্রপত্নীনাং গমনে স্থরবিপ্রয়োঃ।
ব্রহ্মহত্যায়োড়শাংশং পাতকন্ত ভবেৎ গ্রুবন্দ্র ॥"
( ব্রহ্মবৈত্তপুত প্রকৃতি খত ৪৫ অত)

কুলটা ব্রাহ্মণীগমনেও ব্রহ্মহত্যার ১৬ ভাগের একভাগ পাতক হয়। ২ বুদ্ধি। মহাভারতে 'বুদ্ধি' পারিভাষিক ব্রাহ্মণীরূপে উক্ত হইয়াছে।

"ক মু সা ব্ৰাহ্মণী কৃষ্ণ ! কচাসৌ ব্ৰাহ্মণৰ্যভঃ। যাভ্যাং সিদ্ধিরিয়ং প্রাপ্তা তাবুভো বদ মেহচ্যুত ॥ মনো মে ব্রাহ্মণং বিদ্ধি বুদ্ধিং মে বিদ্ধি ব্রাহ্মণীম্। ক্ষেত্ৰজ্ঞ ইতি যশ্চোক্তঃ সোহহমেব ধনঞ্জয়ঃ॥"

(ভারত ১৪/৩৪/১১-১২)

ত তীর্থবিশেষ। এই তীর্থে গমন করিয়া স্নানদানাদি করিলে পদাবর্ণ যান দারা ব্রহ্মলোকে গতি হয়। (ভারত অ৮৪।৫৪) ব্রাহ্মণীত্ব (ক্লী) ব্রাহ্মণী ভাবে ত্ব। ব্রাহ্মণীর ভাব বা ধর্ম। ব্রাহ্মণ্য (ক্লী) ব্রাহ্মণানাং সমূহঃ ব্রাহ্মণ(ব্রাহ্মণমানববাড়বাদ্যং। পা ৪।২।৪২) ইতি যং। ব্রাহ্মণসমূহ। ২ ব্রাহ্মণের ধর্ম, বিপ্রত্ব।

"শূজাং শয়নমারোপ্য বান্ধণো যাত্যধোগতিম্। জনমিত্বা স্কৃতং তস্থাং বান্ধণ্যাদেব হীয়তে ॥" (মন্তু ও ১৭) বান্ধণ শূজাতে পুত্রোৎপাদন করিলে তাঁহার বান্ধণ্যধর্মের হানি হয়। (পুং) ৩ শনিগ্রহ। (শব্দামা•) ব্রাহ্মদন্ত (পুং) ব্রক্ষার হস্ত স্থিত দণ্ড। ২ ব্রক্ষাস্তভেদ। ব্রাহ্মদন্তায়ন (পুং) ব্রক্ষদন্ত-নড়াদিসাৎ ফক্ (পা ৪।১।৯৯) ব্রক্ষদন্তের অপত্য।

ব্রাহ্মপ্রাঙ্গাপত্য (তি) ব্রহ্মপ্রজাপতি-সম্বন্ধীর। ব্রাহ্মগুহুর্ত্ত (পুং) ব্রাহ্মো ব্রহ্মদেবতাকো মুহূর্তঃ। অরুণোদর কালের প্রথম দণ্ডবয়।

"রাত্রেশ্চ পশ্চিমে যামে মুহুর্জ্ঞো ব্রাহ্ম উচ্যতে।" 'পশ্চিমে যামে শেষার্দ্ধপ্রহরে ব্রাহ্মমূহুর্জ্ঞ ইতি মদনপারিজাতাৎ ত্রাপি স্থর্যোদয়াৎ প্রাক্ অর্দ্ধ-প্রহরে দ্বৌ মুহুত্তৌ ত্রাদ্যো ব্রাহ্মঃ হিতীয়ো রৌদ্রঃ।' (আহ্নিক তব্ব)

ব্রাক্ষারাতি (পুং) যাজ্ঞবন্ধ্যের গোত্রাপত্য।
ব্রাক্ষান্যাক, হিন্দুশাস্ত্রদন্মত ধর্মদম্প্রদায় বিশেষ। একমাত্র
পররন্ধের উপাদনাই তাঁহাদের মুখ্য উদ্দেশ্য। 'একমেবাদ্বিতীয়ন্' ভিন্ন তাঁহারা অন্তদেবতার প্রকৃত অন্তিম্ব স্থীকার
করেন না। বরং সংস্কারের বশবর্তী হইয়া তাঁহারা সর্বত্রই
'ব্রন্ধ বিদ্যমান' এই তত্ত্ববাক্যের দোহাই দিয়া কালী হুর্গা
প্রভৃতি দেবতার প্রতি ভক্তি-প্রদর্শন করিতে কুঠিত হয়েন না।
এক ব্রন্ধ ব্যতীত জগতে আর দিতীয় মূলশক্তি নাই, ইহা শুদ্ধ
অদ্বৈতবাদীদিগের মত। মহাত্মা রামমোহন রায়ের প্রতিঠিত
ব্যাক্ষমত তাহারই অনুরূপ\*। 'ওঁম তৎ সং' ইহাদের মূলমন্ত্র।

বান্ধসমাজের উৎপত্তি-প্রকরণ তৎপ্রতিষ্ঠাতা রাজা রাম-মোহন রায়ের জীবনীসহ এতই বিজড়িত যে, তাঁহার জীবনী আলোচনা ব্যতীত উহার প্রকৃতি-নিরূপণ করা স্থক্ঠিন। অতএব এই ধর্মসমাজ স্থাপনা-প্রসঙ্গে তৎপ্রবর্ত্তকের কতক জীবনী বিবত হউক।

হুগলীজেলার দক্ষিণ-বিভাগে খানাকুল গ্রামের সংলগ্ন রাধানগর নামে একথানি গওগ্রাম আছে, সেই রাধানগর গ্রামে রামমোহন রায়ের জন্ম হয়। তাঁহার জন্ম-বৎসর লইয়া মতভেদ আছে। কেহ ১৭৭৪ এবং কেহ বা ১৭৭২ খুষ্টাব্দে

\* মহাত্মা রামমোহন রার বে রাজ্মমত প্রচার করিয়া থান, তাহা সম্পূর্ণরূপে শাস্ত্রান্ধনাদিত কি না, একথার মীমাংসা আমরা করিতে চাহি না। কিন্তু তিনি বেদান্ত ও উপনিষদাদি হইতে যে ধর্মমত ব্যাথ্যা করিয়াছিলেন, তাহার অধিকারির সাধারণের পক্ষে কতদুর সম্ভবপর তৎসম্বন্ধে বেদান্তসারে লিখিত হইয়াছে যে,—'অধিকারী তু বিধিবদ্ধীতবেদবেদাঙ্গত্মেনাপাততোহধিগতাখিল বেদার্থোহিম্মিন্ জন্মনিজন্মান্তরেবা কাম্যানিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিত্যনৈমিত্তিক-প্রায়ন্দিজোপাসনামুষ্ঠানেন নির্গতনিখিলকল্ময়তয়া নিতান্তনিম্মান্ত মাধন-চতুইয়সম্পারঃ প্রমাতা।' সে যাহাই হউক, তাহার পবিত্র মতব্যক্তি যে কালপ্রাব্দ্যের মধ্যে অনেকগুলি খুষ্টানী হাবভাব মিশ্রিত দেখা যায়।

তাঁহার জন্মকাল নিরূপণ করিয়া থাকেন। রামমোহন রায় শাণ্ডিল্যগোত্রীয় বন্দোপাধ্যায়বংশীয় স্থকই-মেলের রাটীয় কুলীনবাহ্মণ। তাঁহার পূর্বপুরুষেরা মুসলমান নবাব-সরকারে প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, তাহাতে 'রায়' উপাধি প্রাপ্ত হয়েন। রামমোহন ইংরাজদিগের প্রথম অধিকারকালে কালেক্টরীর দেওয়ানপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। তদবধি তাহাকে দেওয়ান রামমোহন রায় বলা যাইত। শেষে দিল্লীর পেন্সনপ্রাপ্ত স্থাধি দিয়া আপনার পেন্সনহৃদ্ধির নিমিত্ত তাঁহাকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করেন। তাহাতে শেষজীবনে তিনিরাজা রামমোহন রায় নামেই প্রসিদ্ধ ইইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের পিতৃকুল পৌরাণিকমন্তের বৈষ্ণৰ এবং
মাতৃকুল তান্ত্রিকমতের শক্তি-উপাসক। উক্ত উভয়কুলের
আত্মীয়বর্গের স্ব স্ব ধর্মমতে নিষ্ঠাবতার বিশেষ খ্যাতি ছিল।
রামমোহন প্রথমবয়সে পিতৃকুলের আচরিত বৈষ্ণবধর্মে পরমভক্তিমান্ ছিলেন। কথিত আছে, তিনি প্রত্যহ শ্রীমদ্ভাগবতের
এক অধ্যায় পাঠ না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। তদ্ভির
তাহার ২২টা পুরশ্চরণ-ক্রিয়ার কথা শুনা য়ায়।

রামমোহন স্বগ্রামে বাঙ্গালা ও পার্সী শিক্ষা করিয়া আরবী শিক্ষার নিমিত্ত পাটনানগরে প্রেরিত হয়েন। পরে সংস্কৃতশিক্ষার নিমিত্ত কাশীতে গমন করেন। রামমোহন সামান্ত জ্ঞানলাভে পরিতৃপ্ত হন নাই। তিনি ঐ সকল ভাষায় উচ্চতম বৈজ্ঞানিক ও দার্শনিকগ্রন্থসকল অধায়ন করিয়াছিলেন। যথন বয়দ পঞ্চদশ বংদর মাত্র, তথন তিনি তিনটী ভাষার ব্যুৎপন্ন এবং শাস্ত্রার্থের মর্ম্ম একপ্রকার অবগত হইয়াছিলেন। তাঁহার লক্ষ্রান হদয়কূটীরে সংকীর্ণ হইয়া থাকিবার নতে। তাঁহার বিচারও পল্লবগ্রাহিতামাত্র ছিল ন।। তিনি যে ব্রহ্ম-বিচার আরম্ভ করিলেন, তাহাতে প্রশ্ন থাকিল যে,তবে আমরা বহু দেবতার আরাধনা ও পরিচ্ছিন্ন মূর্ত্তিসকল পূজা করি কেন ? রামমোহন রায়ের প্রাণম্পর্শী এই বিচার উত্তরোত্তর প্রবল হইতে লাগিল। এ বিষয়ে তাঁহার পিতার সহিতও তর্কবিতর্ক চলিয়াছিল। পুত্রের ঈদৃশ ব্যবহারে পিতা কুদ হইলেন। পিতার কোপ দেখিয়া পুত্রও বিমর্যভাবাপন হইয়া পডিলেন। কিন্তু তিনি সহজে নিরস্ত হইলেন না। অধিকতর জ্ঞান উপার্জনের নিমিত্ত তিনি দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। এই याजाब बामरमारन তিবত পर्यास शिवा वोक्रनामामिरशब ধর্মতত্ত্ব জানিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। ৩।৪ বংসরের পরে তিনি গৃহে প্রত্যাগত হয়েন। কিন্তু ধর্ম্মের সারতন্ত্রনির্গয় তাহার জীবনের প্রধানকর্ম হইয়া উঠিয়াছিল। স্ততরাং তিনি গৃহবাদে কাল্যাপন না করিয়া পুনরায় কাশীধামে

প্রথান করিলেন। এথানে বেদাস্তাদিশান্ত্রের প্রগাঢ় আলোচনার যে ব্রহ্মতত্ব জানিতে পারিলেন, তাহার সহিত প্রচলিত ধর্মাকলের বহু অন্তর দেখিয়া, সেই ব্রহ্মতত্ব উদ্দীপনার নিমিত্ত তিনি প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। তথন তাঁহার বয়ঃক্রম প্রায় ২৫ বংসর।

অতঃপর রামমোহন ইংরাজীশিক্ষা আরম্ভ করিলেন।
বিশেষ উন্তমের সহিত তিনি নৃতনভাষা শিক্ষায় মনোনিবেশ
করিলেও তৎকালে তাঁহার চিত্ত সেই ব্রন্ধতত্ত্ব চিস্তায় বিপ্লাবিত
হইরাছিল; স্কৃতরাং ইংরাজীভাষা আরম্ভ করিতে তাঁহার অধিক
বিলম্ভ হইতে লাগিল।

১৮০৩ খৃষ্টাব্দে রামমোহনের পিতা রামকাস্ত রায়ের মৃত্যু হয়। তথন তিনি অর্থসঙ্গতির নিমিত্ত ইংরাজরাজ সরকারে কর্ম্ম করিতে অভিলাষী হন। ১৮০৪ হইতে ১৮১৪ পর্যাস্ত তাঁহার চাকরীর অবস্থা। শেষ কয়েক বংসর তিনি কালেক্টিরীর দেওয়ান হইয়াভিলেন।

তথনকার দেওয়ান পদের কার্য্য কি প্রকার ছিল, তাহা আমরা এক্ষণে ঠিক বৃঝিতে পারি না। স্বভাবতঃ তিনি অত্যস্ত পরিশ্রমী ছিলেন এবং স্বীয় তীক্ষবৃদ্ধিপ্রভাবে অচিরকালমধ্যেই তিনি জটিল বিষয়সকলের মীমাংসা করিয়া ফেলিতেন। তাহাতে তাঁহার সরকারীকার্য্যনির্বাহের পর অন্তক্ষ্ম করিরার মথেষ্ট অবকাশ থাকিত। সেই সময়ে তিনি ধর্ম্মের আলোচনা করিতে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতেন। এক্ষণে তাঁহার ত্রায়সন্ধিংসার সহিত তাঁহার অর্থশক্তি ও পদমর্য্যাদার যোগ হইল। তাহাতে ভারতের নানাসম্প্রদারের লোকের সহিত তাঁহার সমাগম ও শাস্ত্রচর্চার বহু স্বযোগ ঘটিয়াছিল। এই সময়ে তিনি নিগৃত্ শাস্ত্রার্থসকল লিপিবদ্ধ করিয়া ছিলেন।

তৃহকৎ-উল মুওয়াহিদীন্ নামক তদ্বিত গ্রন্থের মুথবন্ধ
আরবীভাষায় এবং অপরাংশ পারসীভাষায় লিখিত হয়।
এই গ্রন্থের রামমোহন রায়ের উক্ত উভয় ভায়ায় প্রগাঢ়
পাপ্তিত্যের পরিচয় পাওয়া ষায়। গ্রন্থ খানির মর্ম্ম এই—
কোন পথিক যেন বলিতেছেন, আমি সমস্ত পৃথিবী ভ্রমণ
করিলাম, কিন্তু কোথাও ধর্ম্মসম্প্রদায় সকলের সম্মিলন
দেখিলাম না; কিন্তু প্রণিধান করিয়া দেখিলে জানা যায় য়ে,
সকল ধর্মেই এক ঈর্মরের কথা আছে। কেবল ধর্ম্ম-যাজকেরাই ভেদবর্দ্ধন করিয়া থাকেন। এই গ্রন্থের কথা
এই—লোকের হিত সাধন কর, তাহাই যথেষ্ঠ। উত্তরকালে
সকল শাস্ত্রীয় বিচারে তিনি পরোপকারকে কোটগ্রন্থের
সারবাক্য বলিয়া প্রথিত করিয়া গিয়াছেন। ইহা তাঁহার
তিব্বতাদি দূরদেশ পর্যাইনের এবং বৌদ্ধসংসর্গের ফল

বিবেচনা করিতে হয়। এই গ্রন্থ পূর্ব্বে রচিত হইলেও সম্ভবতঃ ঐ সময়েই মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল। কিন্তু সাধারণ লোকমধ্যে এই গ্রন্থের অধিক প্রচার বা বিচার হয় নাই।

প্রচ্ছন্নভাবে জ্ঞানাম্বেষণে ব্যাপত থাকিয়া বামমোহন বার জীবনের তৃপ্তি লাভ করিতেছিলেন। এই অপরিসীম জ্ঞানানন্দে তাঁহার অর্থত্ঞা ক্রমশঃ নিবৃত্তি পাইতেছিল। তিনি দেওয়ান रहेग्रां अप्रः अर्क-कारनक्टेत **हिर्**नन। कारनक्टेत **छि**श्वि সাহেব তাঁহাকে মহাত্মা বলিয়া জানিতেন এবং তাঁহার জ্বণ-গ্রামের প্রম সমাদ্র করিতেন। সে মর্য্যাদাও আর তাঁহার ভাল লাগিল না। তিনি সন্নাসিভাবে তিব্বতে গিয়া-ছिলেন, यथन তথা হইতে ফিরিলেন, তথন সন্ন্যাসধর্মের গঢ-ভাব তাঁহার অন্তিমজ্জা পর্যান্ত অধিকার করিয়াছিল অর্থাৎ তিনি প্রকৃতপক্ষে একরপ উদাদীন সন্নাদীই হইয়াছিলেন। সংসারিক উন্নতির নিমিত্ত তিনি যে যে কর্ম্ম করিয়াছিলেন. এক্ষণে আবগুক বিবেচনায় তৎসমস্তই পরিতাজ্য বোধ করি-লেন। ৪০ বংসর বয়সেই তিনি চতুর্থাশ্রমের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া দেওয়ানীপদ ত্যাগপুর্বাক ধর্মোন্নতির নিমিত্ত কলিকাতার অভিমুখে ধাবমান হইলেন। তথন তাঁহার ত্যাগবৃদ্ধি এমন বলবতী যে ইংরাজরাজের সাদর আহ্বানেও তিনি উদাসীনতার পরিচয় দিতে কৃষ্ঠিত হন নাই। তংকালীন ভারত রাজ-প্রতিনিধি ( গবর্ণরজেনারল বাহাত্ব ) তাঁহাকে একটা গুরুতর কর্ম্ম সম্পাদনের প্রার্থনা করিলেও তিনি গীতোক্ত দৈবসম্পৎ-সাধনায় সর্বাস্তঃকরণ ঢালিয়া দিয়াছিলেন।

রামমোহন রায় কলিকাতা এবং সমগ্র বাঙ্গালা দেশের অবস্থা দেখিয়া সর্ব্বসাধারণের হিতের নিমিত্ত যে কর্ত্তব্যাবধারণ করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার কার্য্যাবলীতে বিশেষরূপে প্রতিভাত হইয়াছে।

এই বিস্তীর্ণ ভারতভূমে এখন আর স্থা, চক্র, বা অগ্নিপ্রভাসম্পন্ন হিন্দু রাজভাগণের আধিপতা নাই। এক্ষণে বাল্ধ ও ক্ষাত্রশক্তির সংযোগবিয়োগের বিচার নিপ্রয়োজন। শাস্ত্রমতে রাজাই যুগপরিচায়ক, অতএব মুসলমানদিগের অধিকার হইতে ভারতে নৃতন্যুগের আবির্ভাব বৃঝিতে হইবে। সম্প্রতি ইংরাজদিগের অধিকার। এই নবতর যুগের পূর্ব্ধ হইতে দ্রবর্ত্তী দেশসমূহের সম্বন্ধিত জ্ঞান, বিজ্ঞান ও সভ্যতার বর্ত্তিকা এক এক করিয়া ভারতক্ষেত্রে প্রজ্ঞালিত হইতেছিল। সম্প্রতি সমগ্র পৃথিবীর জ্ঞানোরতি ও সভ্যতার প্রবাহ বিত্যাদ্বেগে এই প্রাচীনক্ষেত্রে আসিয়া পড়িতেছে।

স্টি, স্থিতি ও প্রালয়ের অতীতদেশীয়া ব্রহ্মবাণী ভারতের অক্ষয় ও চিরস্তন সম্পত্তি। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব্ধ- পুরুষপরম্পরায় যুগযুগান্তর প্রবাহিতা সেই অমূল্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং তাহারই মৃতসঞ্জীবনী শক্তি প্রভাবে সর্বপ্রেয়োবিধায়িনী সেই'ওঁম্তৎসদাদি' ব্রহ্মবাণী উচ্চারণপূর্বক তৎসন্থলে মনুষ্যের সার্বভৌমিক কল্যাণসাধনায় দণ্ডায়মান হইলেন।

কলিকাতায় ইংরাজদিগের রাজধানী প্রতিষ্ঠার সঙ্গে मुक्ति वाङ्गानाम अक नुजनजन मुरुगत छे शक्तम इटेमा हिन। সেই সময় রামমোহন রায় জন্মগ্রহণ করেন। যথন প্রধান বিচারপতি ভার উইলিয়ম জোন্স এসিয়াদেশের এবং প্রধা-নতঃ ভারতবর্ষের জ্ঞানরত্বের অনুসন্ধানার্থ 'এসিয়াটিক-সোসা-रेंगि' स्थापन करतन, रारे ममग्र त्रामरमारन त्राग्न छानतज्ञ সংগ্রহের নিমিত্ত একাকী ভারতের দেশেদেশে ভ্রমণ করিতে ছিলেন। পরে তিনিও ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের স্থায় বহুভাষায় অভিজ্ঞ হইয়া উক্ত কার্য্যে প্রাধান্য লাভ করিয়া-ছিলেন। ১৮১৪ খুষ্টাব্দে তিনি কলিকাতায় আগমন করিলেন। নেই বংসর কলিকাতায় খৃষ্টীয়ান বিশপের আসন প্রতিষ্ঠিত হইল। ইহার পূর্বে কলিকাতা 'টাউন' (town) মাত্র ছিল; এফণে সিটি (City) শকে বাচ্য হইল। খুষ্ঠীয়ান মিশনরিগণ কেবল কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এ দেশে আসিয়া ধর্মপ্রচার করিতে ছিলেন। তাঁহারা রাজশক্তির সাহায্য পাইয়া ভারতে খুষ্ট-ধর্মের প্রভাববর্দ্ধনে যত্নবান হন। এরূপ কঠিন সময়ে বেদান্ত-গ্রন্থ হত্তে রামমোহন রায়ের আবির্ভাব হুইয়াছিল।

রামমোহন কলিকাতায় আদিয়া প্রথমতঃ স্বদেশীয়
লোকের ধর্মমতের বিশোধন চেষ্টা করেন। তরিমিত্ত তিনি
দর্মাণ্ডা বেদান্তস্ত্রের স্থবিস্থৃত শান্ধরতায়ের মর্মার্থ বাঙ্গালা
ভাষায় অন্থবাদ করিয়া মুদ্রাযন্তের আয়োজন পূর্ব্বক তাহা
মুদ্রান্ধিত ও প্রচারিত করিলেন। দেই দঙ্গে বেদান্তশান্তের
দারমর্ম্ম দঙ্গলনপূর্বক একথানি ক্ষুদ্রপৃত্তিকাও প্রচারিত
হইয়াছিল। পরে আরও কএকথানি উপনিষৎ ঐ প্রকারে
বঙ্গান্থবাদ সহ প্রচারিত হয়। ইহার অব্যবহিত পরেই তিনি
ইংরাজীভাষায় ঐ সকল গ্রন্থের অন্থবাদ প্রকাশ করিয়াছিলেন।
উক্ত গ্রন্থ কএকথানির ভূমিকায় মহায়া রামমোহন রায় স্থাভিপ্রান্ধ লিপিবদ্ধ করেন। তাহাতে তিনি আপনার মনোভাব
স্থাপন্থ প্রকাশ করিতে বাক্যবিস্থাদের ক্রাট্ট করেন নাই।
নিম্নোকৃত কথাগুলিতে তাঁহার স্ব্যক্ত অভিপ্রান্ধ সংক্রেপে
জানা যাইতে পারে।

বেদান্তস্থতের অর্থব্যাখ্যার প্রথমে তিনি নান্দীবাক্যে বলিয়া-ছেন,—"বেদে পুনঃ পুনঃ প্রতিজ্ঞা করিতেছেন যে, সমুদায় বেদে ব্রহ্মকে কহেন এবং ব্রহ্মই বেদের প্রতিপাদ্য হয়েন।" ঐ গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলিয়াছেন,—"এ অকিঞ্চন বেদান্তশান্ত্রের অর্থ ভাষাতে এক প্রকার যথাসাধ্য প্রকাশ করিলেক। ইহার দৃষ্টিতে জানিবেন যে, আমাদের শাস্ত্রামুসারে অন্তি পূর্ব্বপরম্পরায় এবং বুদ্ধির বিবেচনা মতে জগতের প্রষ্টা পাতা সংহন্তা ইত্যাদি বিশেষণে ব্যক্ত কেবল ঈশ্বর উপাশ্ত হইয়াছেন। অথবা সমাধিবিধরক্ষমতাপন্ন হইলে সকল ব্রহ্মমন্ত্র এমতরূপে সেই ব্রহ্ম সাধনীয় হইয়াছেন।"

অবি সকল গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে গ্রাহ্মণগণ নানাপ্রকারে আপত্তি করিয়াছিলেন। তত্ত্তরে রামমোহন রাম এই সকল দিলান্ত জানাইলেনঃ—'যথন জ্ঞান ব্যতীত মোক্ষ হইবে না, তথন সকলের পক্ষে জ্ঞানসাধনা আবশুক। ইহাতে বর্ণ, আশ্রম, বেদাধ্য়মাদির বিধিনিষেধ ঘটাইয়া লোককে পরমার্থভ্রন্ত করা অমূচিত। যতির যেরপ ব্রন্থবিছাম অধিকার, সেইরপ উত্তম গৃহস্থেরও অধিকার আছে। সাধারণতঃ জ্ঞানসাধন সময়ে প্রণব উপনিষদাদির শ্রবণমনন দারা আত্মাতে একনিষ্ঠ হইবার অমুষ্ঠান ও ইন্দ্রিয়নিগ্রহে যত্ন, ইহাই আবশুক। বর্ণাশ্রমাচার করিলে উত্তম, কিন্তু তত্তির ব্রক্ষজ্ঞানের উৎপত্তি হয় না, এমন নহে। ফলতঃ ইন্দ্রিয়দমন, শ্রমদমাদি অভ্যাস, পরম্পরের প্রতি প্রীতি এবং শ্রবণমননাদি দারা ব্রন্থ সাক্ষাৎকার, এই গুলিন আবশ্রত।

এবস্প্রকারে ব্রহ্মজ্ঞানসাধনের কর্ত্তব্যতা প্রতিপাদনপূর্বক রামমোহন রায় গায়ত্রীর অর্থ ও গায়ত্রা পরমোপাসনাবিধানং ইত্যাদি পুস্তক-প্রচার করিয়া বিনয়ের সহিত বিজ্ঞাপন করি-লেন যে, 'বেদমন্ত্র সকলের অর্থ না জানিয়া তাহার ব্যবহার করাতে কোন ফল নাই; বরঞ্চ দোষ আছে।' পরস্তু তিনি আরও নির্দেশ করেন যে, 'ব্রিবার পক্ষে অমুকূল হইবে বলিয়া শাস্ত্রসকলের অর্থ ভাষায় অমুবাদ করিলাম; আমার আর কোন বক্তব্য নাই; শাস্ত্রার্থ ব্রিয়া যাহা কর্তব্য হয়

স্বদেশীর জনগণ মধ্যে "একমেবাদ্বিতীয়ং" ব্রহ্মতত্বকে বেদের মুখ্যতাৎপর্য্য প্রতিপন্ন করিয়া রামমোহন রায় তদিরুদ্ধনাদী বিদেশীয় লোকদিগের প্রবোধ নিমিত্ত ১৮১৭ খৃষ্টাক্ষেইংরাজীতে ঐ মর্মে কএকথানি পুস্তক লিখিলেন। ঐ সকল পুস্তকে 'সজপ পরব্রহারর উপদেশই হিন্দুশাস্ত্রসকলের মুখ্যতাৎপর্য্য' ইহাই পুনঃ পুনঃ পরিব্যক্ত হইয়াছিল। ইংরাজীতে অতি ওজস্বল বচনবিন্যাদের রামমোহন রায় দেখাইলেন যে, এই ব্রহ্মজ্ঞানের অভাবে আমাদের দেশে অনেক হুর্গতিঘটিতেছে। তাহার উদ্দীপনা ব্যতীত আর আমাদের এইক

তাঁহার প্রকাশিত বেদান্তসার গ্রন্থের ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া ইউরোপ এবং আমেরিকার বিদ্দাগুলী চমৎক্বত হইয়াছিলেন। তিনি বিশেষ দৃঢ়তার সহিত বলিয়া ছিলেন "হিদেন" নামে হিন্দ্দিগের প্রতি কলকারোপ ও তজ্জন্ত তাহা-দের প্রতি অবজ্ঞা করা একান্ত অবিহিত।\*

তৎপরে রামমোহন রায় খৃষ্টের উপদেশ-বাক্যাবলী সঙ্কলনপূর্কক (১৮২০ খৃষ্টান্দে) বে স্বাভিপ্রায় প্রকাশ করেন, তাহাতে তিনি খৃষ্টধর্মের ত্রিত্ববাদ অমূলক প্রতিপন্ন করিয়া যান; তিনি আরও বলেন যে, খৃষ্ট এক মহিমাঘিত পুরুষ, তাঁহার উপদেশ পালন করিলেই শান্তিম্রথ লাভ হইতে পারে। এই গ্রন্থ-প্রকাশে মর্মাহত হইয়া মিসক্ররিগণ আপত্তি উত্থাপন-পূর্কক বলিলেন, 'খৃষ্ট এবং প্রমেশ্বর এক' এই তত্ত্বে এবং খৃষ্টার প্রারশ্চিত্তে বিশ্বাস না করিলে কেবল তাঁহার উপদেশপালন দারা কথনই পরিত্রাণ হইতে পারে না। এতিবিষয়ে খৃষ্টানমিসনরিদিগের সহিত রামমোহন রায়ের

\* রামমোহন রায় উত্তরকালে যে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, তাহা কি ভাবে এবং কি প্রকারে গঠিত হইয়াছিল তাহা দেখাইবার নিমিত্ত আমরা এই সকল অনুষ্ঠানের আলোচনা করিতেছি। এতং প্রসঙ্গে আর কএকটা বিষয় দুষ্ঠবাঃ—

১। রামমোহন পৌরাণিক মত সম্বন্ধে বলিয়াছেন—'পুরাণ অল্প বৃদ্ধির বোধাধিকারের নিমিত্ত রূপক করিয়া ঈশ্বের মাহান্ম্য বর্ণন করেন, কিন্তু পুরাণ ইহাও পুনঃ পুনঃ দুর্শাইয়াছেন যে এই সকল কেবল অল্পবৃদ্ধির হিতের নিমিত্ত কহিলাম বাহাতে পুরাণে দোষমাত্র স্পর্ণে না।'

২। কোন পৃঠীয় মিসনরি বলিয়াছিলেন, এদেশের মমুয়োরা সর্ক-প্রকার নীতি ও ধর্মের বিনাশকারিণী অজ্ঞানতা ও জড়তা হইতে জাগ্রত হইতেছেন। এই কথায় অদেশীয় পণ্ডিতগণের অবমাননা অন্তত্তব করিয়া রামমোহন রায় ভাহার উত্তর দিলেনঃ—'আমি এই থেদ করি যে, আপনি এতকাল এদেশে থাকিয়াও এদেশের লোকের বিদ্যার অনুশীলন ও গার্হস্তাধর্ম্ম কিছুই জানিলেন নাই এই কয়েক বৎসরের মধ্যে পরমার্থ বিষয়ে ও ম্মৃতিতে ও তর্ক শাল্রে ও ব্যাকরণে ও জ্যোতিষে শত শত গ্রন্থ রচিত হইয়া কেবল বাঙ্গলাদেশে এতদেশীয়ের ঘারা প্রকাশ হইয়াছে। কিন্তু আমি আশ্চর্যা জ্ঞান করি না যে ইহা আপনকার অদ্যাপি জ্ঞাতসার হয় নাই যেহেতু আপনি ও প্রায় অস্থ্য অস্থ্য সকল মিসিনরিয়া এদেশীয়ের কোন কিছু উত্তমত্ব দর্শনে এককালে চক্ষু মুদ্রিত করিয়াছেন।'

ও। রামমোহন রায় কোন প্রকারে আপনাকে ধর্দ্মগংস্কারক বা ধর্ম-প্রবর্ক ইত্যাদি নামের মর্য্যাদার অধিকারী বিবেচনা করিতেন না। তাঁহার বেনান্তদার গ্রন্থের শক্তরশাস্ত্রী-কৃত প্রতিবাদে তৎপ্রতি ঐরূপ কলক্ষারোপ করিলে তিনি তাঁহার পূর্ব্ব-লিখন ধরিয়া পরিক্ষ্ ট্রুপে দেখাইলেন, 'আমি পূর্ব্ব-পুরুষের ধর্ম্মের কথা বলিতেছি, আমার নিজের ইহাতে বিশেষ মর্য্যাদা কিছু নাই। তিনি 'A Defence of Hindu Theism' ও 'A Second Defence of the Monotheistical System of the Veds' নামে ছইখানি পুস্তকে উক্ত শাস্ত্রী মহাশ্রের পৌত্রলিকতা সম্বন্ধীয় প্রতিবাদের খণ্ডন করেন।

নানাপ্রকার বাদানুবাদ উপস্থিত হয়। তাহাতে রামমোহন রায় পৃষ্টানদিগের অবগতির জন্ম পর পর তিনথানি পুস্তক প্রকাশ করিলেন \*। উক্ত পুস্তকত্রয়ে তিনি হিক্র ও গ্রীকভাষায় লিখিত মূল-বাইবেল হইতে কোন কোন বাক্য উদ্বত করিয়া দেখাইলেন যে, ইংরাজী অমুবাদে মল-গ্রন্থের ভাব নানা-সলে বিঘটিত হইয়াছে। এই বাদার-वारि जामरमाञ्च जांत्र প्राठीन धवः नुजन-विधारनज्ञ वाहे-বেলের পুঝামুপুঝ বিচার করিয়া প্রতিপন্ন করিলেন বে, ঈশ্বর এক—ঈশ্বরে ত্রিত্ব নাই ; খুষ্টের যত কিছু শক্তি ও মাহাত্ম্য তংসমন্তই ঈপর-দত্ত: অতএব তিনি ঈশরের প্রেরিত এক মহাপুরুষ মাত্র; খুষ্ট সন্ধর্মের উপদেশ প্রভাবে লোকের পরিত্রাণের হেতৃভূত ও পথস্বরূপ হইয়াছেন। শিষ্যদিগের প্রতি খষ্টের এই উপদেশ আছে—"তোমরা ঘাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য কর: পিতার ও পুত্রের ও পবিত্র আত্মার नाम जाशामिशक वाशाहेज करा।" ( मिथ ১৮; ১৯ ) श्रुष्टित नात्म धर्म-প্রচারের ইহাই মূল। রামমোহন এই বচনের বিচারে দেখাইয়াছেন যে, খৃষ্টের নববিধানিক শিঘ্যগণ ইহুদী বা অন্তান্ত জাতির সহিত মিশিয়া না যায়, এই নিমিত্ত তিনি সংস্কার প্রক্রিয়াতে ঈশ্বরের পুত্র বলিয়া তাঁহার নাম গ্রথিত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছেন। পরস্তু তাহাতেও তিনি "রম্ল-আল্লা" মহম্মদের আয় ঈশবের প্রেরিত ধর্মবিকা ভিন্ন অন্য মর্যাদার আকাজ্ঞা রাথেন নাই।

এই আলোচনায় মিশনরিদিণের সংস্থারাত্যায়ী খুইধর্মনিদার পক্ষে বিপর্যায় ঘটিয়াছিল। রামমোহন রায়ের উদ্দেশ্ত ছিল বে, খুটের বিশুদ্ধ ও স্থানীতিপূর্ণ উপদেশ দ্বারা লোকের নীতি শিক্ষা হয়, কিন্তু ছ্রভাগ্যক্রমে মিশনরিগণ সে পথ কণ্টকাকীর্ণ করিতেছিলেন। পরস্ত রামমোহন রায়ের এই আন্দোলন একান্ত বিফল হয় নাই। তিনি রেভরাও আদম প্রভৃতি উদারচেতা কএক ব্যক্তিকে বাইবেলের প্রকৃতার্থ ব্যাইয়া তাহাদের দ্বারা ভারতীয়-একেশ্বর- খুষ্টীয়ানসমাজের পত্তন করেন। তাঁহার প্রকাশিত বাইবেলবিচার এছ ইউরোপ ও আমেরিকার একেশ্বরবাদী খুষ্টানদিগের মতপোষক হইয়াছিল। এই বিচার পাঠ করিয়া তাহাদের আন্তরিক দৃঢতা জন্মে এবং তাহাদের দলও ক্রমশঃ পুষ্টি প্রাপ্ত হয়। রামন্মাহন রায় তাঁহাদিগকে উপনিষছক্ত ব্রহ্মরস আস্থাদনে সমর্থ দেখিয়া পরম আনন্দ উপভোগ করিয়াছিলেন।

উপরি উক্ত শুভলকণদর্শনে রামমোহন রায়ের দিওণ উৎসাহ জনিয়াছিল, এমন কি তিনি তাঁহার বিশ্বাসী বন্ধু

<sup>\*</sup> I, II & III Appeal to the Christian Public.

আদম সাহেবের প্রতিপালন জন্ম সর্বাহ্য দান করিতে সঙ্কর করিরাছিলেন। তিনি আদম সাহেবকে এথানকার একেশ্বর-বাদী খৃষ্টানদিগের গির্জার পাদ্রী করিয়া দিলেন এবং স্বয়ং বন্ধবর্গে সমাবৃত হইয়া সেই ভজনালয়ে গিয়া ঈশ্বরোপাসনা করিতেন\*। তাদৃশ ভজনালয়ে যে বিশুদ্ধভাবে উপাসনা হইত, তাহা তাহার একথানি ক্ষুদ্র পুস্তকে প্রকাশ আছে।

রামমোহন রায় খৃষ্টধর্মের বিশোধনকার্য্যে অন্তর্মক্ত থাকিয়া তদয়ুক্লে এতদ্র অগ্রসর হইয়াছিলেন যে, গির্জ্জা-প্রকরণে উপাদনাবিধি তাঁহার পূর্ব্বাভ্যস্ত না হইলেও, এই সময়ে তিনি খৃষ্টানদিগের সঙ্গে তাদৃশ উপাদনা কর্ত্তব্য-জ্ঞান করিয়াছিলেন। রামমোহন রায় আপনার পূর্ব্বদংস্কার মতে "গায়ত্র্যা ত্রন্ধোপ-দনাবিধানং" অর্থাৎ গায়ত্রী-জপ ও তদয়্র্যায়ী ত্রন্ধাতিতন দারা উপাদনা-বিধান সংস্কৃত ভাষায় প্রকাশ করিলেন এবং তদনস্তর ইংরাজীতে তাহার অন্থবাদ করিয়াছিলেন। ইংরাজী পাঠকদিগের মধ্যে যাহারা শক্ত্রক্ষ বা সর্ব্বত্র ব্রিতে পারিত না, তাহাদিগের নিমিত্ত তিনি ঐ অংশের ব্যাথ্যা লিথিয়া যান।

এদিকে ক্রমশঃ আদম সাহেবের গির্জা লোকশৃত্য হইতে লাগিল। তথন এদেশে একেশ্বরবাদী থৃষ্টানদিগের একটী স্বতন্ত্র গির্জার প্রচলন অসম্ভব বুঝিয়া এবং হিন্দু সম্প্রদায়ের একেশ্বরবাদিগণও অন্য প্রস্থা ধরিতে লাগিলেন দেখিয়া রাম-মোহন রায় স্বায় চেষ্টা-সমূহ ভিন্নদিকে বাহিত করিয়াছিলেন।

কথিত আছে, এক দিবস একেশ্বরবাদী খৃষ্টানদিগের উপাসনালয় হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে রামমোহন রায়ের নিয়ত সহচর তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চক্রশেথর দেব বলিলেন, 'আমরা পরের সমাজে য়াই কেন; আমাদের আপনাদের এক উপাসনালয় হউক।' রামমোহন রায়ও তাহাই চান। ধীরে ধীরে স্বগণের মত বিশোধন করাই তাঁহার অভিপ্রেত। তাঁহারা আপনাদের সংস্কার, শিক্ষা ও সাধনা অনুসারে ব্রক্ষোপাসনা করিবেন, ইহা অপেক্ষা রামমোহন রায়ের প্রার্থ নীয় আর কি হইতে পারে? তাঁহার বন্ধুগণ উত্যোগী হইলে, অচিরকালমধ্যে বেদবিধিসম্মত এক উপাসনা-সভা স্থাপিত হইল। বহু লোকের স্বতঃপ্রবৃত্ত চেষ্টায় যাহার উৎপত্তি

\* ১৭৪৯ শকে বাঙ্গালা হরকরা নামক ইংরেজী সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ের উপরিভাগে সপ্তাহ মধ্যে এক দিবদ সায়ংকালে আদম সাহেব ঈশরোপদেশ দিতেন। রামমোহন রায়, তাঁহার ভাগিনেয়, পুত্র, অন্থ কোন কুটুম,
ভারাটাদ চক্রবর্ত্তা এবং চক্রশেখর দেব তথায় উপস্থিত থাকিতেন। (তত্ত্বোধিনীপত্রিকা বৈশাখ, ১৭৬৯ শক।) ইহার পুর্ব্বে স্থানাভাব বশতঃ ক্রুখন কখন
রামমোহন রায়ের স্কুল-গৃহণ্ডে আদম সাহেবের এই গিজা হইত।

হইল, তাহার দৃঢ়-প্রতিষ্ঠা আকাজ্ঞ্যণীয়। তাহাই আজিকার এই অশীতিবর্ষদেশীয় ব্রাহ্মসমাজ।

মহাত্মা রামমোহন রায় যথন রংপুরে নানা সম্প্রদায়ের উপাসক্ষিপের সহিত একত্র হইয়া ধর্মান্থশীলনে রত ছিলেন, তথন
হুইতেই একটা নৃতন ধর্মসভার স্থাপত হইয়াছিল। কলিকাতায় আদিয়া তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে এক আয়ীয়সভা সংগঠন
করেন। এই সভাতে বেদপাঠ ও ঈশ্বর উদ্দেশে স্ততিগীত
হইত। কিছুদিন পরে হিন্দু ও খৃষ্টীয়ান সম্প্রদায়ের বছ দেবোপাসক্ষিপের সহিত বাদায়বাদে এবং সহমরণবিষয়ক মহাআন্দোলনে প্রবৃত্ত হওয়াতে রামমোহন রায় আর আয়ীয়সভা
রক্ষা করিতে পারেন আই। ৪ বংসর কাল যথানিয়মে স্বীয়
উদ্দেশ্য সমাধান করিয়া উক্ত সভা ভাঙ্গিয়া যায়। তাহার দশ
বংসর পরে নব উদ্যমে এবং প্রশন্ততর পত্তনে বর্তমান
রাক্ষসমাজের প্রতিটা হইয়াছিল।

১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র ব্ধবার (১৮২৮ খুষ্টান্কে) এই সভা স্থাপিত হয় \*। এই সভায় রামমোহন রায় সাধারণ লোকের স্থায় একজন উপাসক মাত্র বলিয়া গণ্য হইতেন। প্রতি সপ্তাহে (প্রথমে ব্ধবারে এবং পরে বহুকাল প্রতি শনিবারে) এই সভার অধিবেশন হইতা। স্থ্যাস্তের. কিছু পূর্বের আরম্ভ হইয়া কিয়ৎক্ষণ রাত্রি পর্যান্ত সভার কার্য্য চলিত। সভা-গৃহের এক পার্শ্বে ছইজন তৈলঙ্গী রাঝণ বেদপাঠ করিতেন। স্থ্যা অস্তগত হইলে উৎস্বানন্দ বিদ্যাবাগীশ সমাজগৃহে আসিয়া উপনিষদের মূল পাঠ ও বাখ্যা করিতেন। তদনস্তর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ বেদান্তদর্শনাদি আলোচনা করিতেন এবং বাক্ষসমাজের অভিপ্রায় মতে ধর্ম্মতন্ত্র ব্যাখ্যা করিতেন। সঙ্গীত হইয়া সভাভঙ্গ হইত। গোবিন্দ মালা এই সভার গায়ক এবং তারাচাদ চক্রবর্ত্তী সম্পাদক (সেক্রেটারী) ছিলেন‡।

<sup>\*</sup> কলিকাতার যোড়াদ নৈকান্বিত কমললোচন বস্থর বাটীতে এই সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা হয়। ইহার ১২ বংসর পূর্বের এই গৃহে হিন্দু কলেজের কার্য্য হইয়াছিল। উত্তরকালে ১৮৩০ অবদ এই গৃহে ডফ্ সাহেব জেনেরল এসেম্ব্রিজ্ ইন্স্টিটিউশনের কর্মারম্ভ করিয়াছিলেন। এই সামান্ত গৃহের পরিচয় ইতিহাসের যোগ্য বিষয় হইয়াছে।

<sup>†</sup> রামমোহন রাম্নের ইংলণ্ডগমনের পর শনিবারের পরিবর্ত্তে পুনশ্চ বধবারে সভা হইতে থাকে।

<sup>‡</sup> ১৭৫২ শকে শ্রীযুক্ত তারাচাঁদ চক্রবর্তীর পরে শ্রীযুক্ত বিশ্বস্তর দাস সম্পাদদক হয়েন। ১৭৫৪ শকে রামমোহন রায়ের জ্যেন্ঠ পুত্র শ্রীযুক্ত রাধাপ্রসাদ রায় এই সমাজের স্থাসী (টুল্লী) এবং সম্পাদক (সেক্রেটারী) পদের কার্য্য করিতেন। তাঁহার পরে ১৭৫৫ শকে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় সম্পাদকের কর্ম্মে নিযুক্ত হিলেন।

বাকসমাজে যে সঙ্গাত হইত, তাহা সদ্যঃ পরমার্থ ভাবোদীপক। রামমোহন রায় ও তাঁহার বন্ধুগণ সঙ্গীত রচনায়
নিপুণ ছিলেন। আত্মীয়সভার সময় অবধি গীত রচিত
হইয়া সেই সভার গীত হইত। অন্তান্ত বিষরের ন্তার এ
বিষরেও আপত্তি হইয়াছিল। বিচার মুখে রামমোহনকে
প্রতিপন করিতে হইয়াছিল বে, ধর্মচর্চায় সঙ্গীত হইলে
কোন দোষ হয় না; শাস্ত্রে উহার বিধি আছে। বিরোধিগণ
আত্মীরসভা ও ব্রহ্মসভার নামে পূর্ব্বাপর নানা কুৎসা রটনা
করিতে বিরত হয়েন নাই। কিন্তু জীব, ঈশ্বর ও স্থাই
বিষয়ের আদ্যন্ত চিন্তাযুক্ত ভাবগন্তীর ব্রহ্মসঙ্গীতশ্রবণে
লোকের সেই বিরুদ্ধমতি বিদাবিত এবং তত্ত্তানের ও
পরমার্থ চেষ্টার ক্ষৃতি ইইয়াছিল। তদবধি ব্রহ্মসভার সঙ্গীত
অথবা ব্রামমোহন রায়ের সঙ্গীত" একটা ভিন্ন প্রকৃতিতে
পরিচিত ও স্মাদৃত হইয়া আদিতেছে।

এক বংদর পাঁচ মাদ এই স্থানে ব্রাহ্মদমাজের উপাদনা নির্কাহিত হইলে পর, ১৭৫১ শকে ইহার পার্শ্বে নবনির্দ্মিত গৃহে ব্রাহ্মদমাজ দমানীত হয়। এই স্থানে ইহা অভাপি স্থায়ী হইয়া রহিয়াছে।\* উহার ছই দপ্তাহ পূর্কে (১৮৩০ খৃঃ অফ) ৮ জালুয়ারী দিবদে এই দমাজ গৃহের এক 'টুইডিড্' লিখিত হয়। দেই দলিলে বয়োর্দ্ধ পাঁচ ব্যক্তি, যুবা বয়দের তিন ব্যক্তিকে টুইা নিব্তু করিয়া নিয়মিত উপাদনার নিমিত্ত তাহাদের হস্তে এই সম্পত্তি অর্পণ করেন †।

বালসমাজ স্থাপনের পূর্বের রামমোহন রায় ইউনিটেরিয়ান
খৃষ্টীয়ান্দিগের বলসম্বিধান নিমিত্ত যে কার্য্য করিয়াছিলেন,
তাহার পরিচয় পূর্বের প্রদত্ত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বালপত্ব
রক্ষাহেতু এদেশীয় এবং বিদেশীয় ইউনিটেরিয়ানগণ তাঁহার
প্রতি একান্ত সমদৃষ্টি করিতে পারেন নাই। তিনি খৃষ্টধর্মে
দীক্ষিত হন নাই, অধিকন্ত সকল সময়েই বেদ মাত্ত জ্ঞান
করিয়া জাতিবন্ধনের সমস্ত ক্রিয়ারই অমুষ্ঠান করিতেন।
স্কৃতরাং তাঁহার ধর্মব্যক্তি ও কার্য্যপরশ্বা অবলোকন করিয়া
কি প্রকারে তাঁহাকে খৃষ্টীয়ান বলিয়া গণ্য করা যায় ? এই
মর্মের বছবিধ প্রশ্ন সেই বিশুদ্ধসিদ্ধান্ত খৃষ্টীয়ান্মগুলীমধ্যে
সম্পিত হয়। তাহাতে আদম সাহেবেক এবং স্বয়ং রামমোহনকে পত্র দারা অনেক জবাব দিহি করিতে হইয়াছিল।
১৮২৭ খৃষ্টান্ধ পর্যন্ত আদম সাহেবের আশা থাকে যে, তিনি

রামনোহন রায়ের সহিত চিরদিন একাসনে ঈশ্বরোপাসনা করিবেন। পর বংসর ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য চলিতে থাকিলে আদম সাহেব ইতস্ততঃ করিয়া শেষে স্থির করিলেন, এই বৈদিক ভাবাপন সভার সহিত তাঁহার একতা হইতে পারে না। পূর্ব্বোক্ত টুইডিড্ পত্রে স্পষ্ট লিপিবদ্ধ আছে যে, এই উপাসনা-মন্দিরে জাতি, বর্গ, ও সম্প্রদায় নির্ব্বিশেষে সকল মহুষাই বিনমভাবে শ্রবণমননাদি দ্বারা জগতের একমাত্র শ্রহী পাতা পরমেশ্বরের উপাসনা করিবেন; এম্বানে কোন ধর্মসম্প্রদায়ের কোন বিশেষ চিহ্ন থাকিবে না বা কোন ধর্ম সম্প্রদায়ের প্রতি কোন অংশে বিরোধাচরণ হইবে না। এ প্রকার সার্ব্বভেমিক ধর্মলক্ষণ থাকাতেও রামমোহন রায়ের হাদয়ের বন্ধু আদম সাহেব এই সভার সম্পর্কে তফাৎ হইয়া রহিলেন।

বস্ততঃ ব্রশ্বতত্ববিং না হইলে লোক সর্বভৌমিক ধর্মপালনে সমর্থ হয় না। অতএব রামমোহন রায়ের এই নবপ্রতিষ্ঠিত সভার কার্য্যে বৈদিকলক্ষণ সমুদায় যে যথাসন্তব
প্রোথিত হইয়াছিল, তাহাও তাঁহার উপরি-উক্ত নিরপেক্ষতা
হইতে জানা যায়। ইহা যে একটা নির্বিরোধ এবং সার্ব্বজনিক উপাসনা স্থান, তাহা মহাত্মা রামমোহন রায় তাঁহার
প্রথম ব্যাধ্যানে বুঝাইয়া দেন। এই ভাব ও গতিতে সভার
কার্য্যবিধি পরিচালিত হইতে লাগিল। পর বংসর তাহারই
নিয়ামকরূপে টুইডিড্ লিথিত হইয়াছিল।

প্রথম ব্যাখ্যানের মর্ম্ম এই:—

'যেমন মহুষ্য খট্টাতে কিশ্বা অট্টালিকাতে কিশ্বা বৃক্ষোপরি
শায়ন করিলে পরম্পরায় সে শায়নের আধার পৃথিবী হয়েন,
তেমনি কেহ বৃক্ষের বা নদীর বা মূর্ভিবিশেষের পূজা করিলে
তাহা পরম্পরায় পরমেশ্বরের উপাসনা হয়। অতএব কোন
উপাসকের প্রতি দ্বেষ বা গ্লানি শাস্ত্রতঃ ও যুক্তিতঃ আযোগ্য
হয়। \* \* \* \* \* পরম্পরায় উপাসনা অপেক্ষা
সাক্ষাং উপাসনা সর্বাথা শ্রেষ্ঠ হয়। \* \* \* \* নাম
রূপাদি নির্দেশে পরম্পর মতবিরোধ হয়। অতএব তটস্থ
লক্ষণে অর্থাৎ জগতের স্থিতিভঙ্গাদির কারণস্বরূপ ঈশ্বরে
উপাসনা বিহিত। \* \* \* এই সকল মতে বেদবেদান্ত
মন্থাদি শ্বতি এবং সকল শাস্ত্রের একবাক্যতা দেখা যায়।'

এই নির্ব্বিরোধ সার্বভৌমিক ধর্ম হিন্দ্ধর্মের সহিত একান্ত স্বসঙ্গত। ইহা প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত রামমোহন গোবিন্দাচার্য্যের কারিকা হইতে প্রমাণস্বরূপে বচন উদ্ভূত করিয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন তিনি যে উচ্চাব্চ স্থানস্থিত মন্থ্যের একভূমি
আশ্রের উদাহরণ দেখাইয়াছেন, তাহা শ্রীমন্তাগ্রতের দশমস্কন্বের ৮৭ অধ্যায়ের ১২ সংখ্যক শ্লোকের প্রতিধ্বনি মাত্র।

৫৫ নং আপার চিৎপুর রোডস্থ গৃহে কলিকাতা আদি-ব্রাক্ষসমাজ স্থাপিত
 আছে।

<sup>†</sup> টুইনাতাদিগের নাম,—ছরিকানাথ ঠাকুর, কালীনাথ রায়, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ও রামমোহন রায়। টুই-গৃহীতা বা টুইীদিগের নাম—বৈকুঠনাথ রায়, রাধাপ্রদাদ রায় ও র্মানাথ ঠাকুর।

রামমোহন প্রথম বয়দে শ্রীমন্তাগবত নিয়মিতরূপে পাঠ করিতেন। তথনকার "সত্যং পরং ধীমহি" ইত্যাদি শ্লোকের পাঠ তাঁহাকে এই সত্যে সমুন্নত করিয়াছিল।

এই ভজনালয়ের বিশেষ নামকরণ হয় নাই। ইহার প্রকৃতি দেখিয়া যিনি ষেমন বুঝেন, তিনি সেইরূপেই ইহার নাম উল্লেখ করিতে লাগিলেন। "ব্রহ্মসভা" "বেদাস্তসভা" "Society of Vedanta, Unitarian Theophilanthropism, Hindu Theism" ইত্যাদি নামে এই সভার এবং ইহার প্রচারিত ধর্মের পরিচয় হইত। "ব্রাক্ষসমাজ" নাম প্রথমে কোথাও কোথাও উল্লেখ হইত, পরে এই নামেই প্রথিত হইয়া যায়।

आश्वीयमञात्र এবং ব্রাহ্মদমাজে ঘাঁহারা রামনোহন রায়ের
সহযোগী ছিলেন; তাঁহাদের মধ্যে কতকগুলি ব্যক্তির নাম
পাওয়া যার। অধ্যাপক হরনাথ তর্কভ্ষণ,রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ,
রযুরাম শিরোমণি, অবধৌত হরিহরানল তীর্থ্যামী, পণ্ডিত
শিবপ্রদাদ মিশ্র, উৎসবানল বিভাবাগীশ, রাজা বদনচাদ
রার, কালীশঙ্কর ঘোষাল; বাবু গোপীমোহন ঠাকুর, ছারকানাথ ঠাকুর, প্রস্নকুমার ঠাকুর, ব্রজমোহন মজুমদার, মথুরানাথ মল্লিক, বৈদ্যানাথ মুখোপাধ্যায়, জয়ক্ষ সিংহ, কালীনাথ
মল্লিক, বৃলাধন মিত্র, গোপীনাথ মুস্সী, তারাচাদ চক্রবর্তী,
চক্রশেথর দেব, নলকিশোর বস্থ, রাজনারায়ণ সেন, রামনৃদিংহ মুখোপাধ্যায়, হলবর বস্থ, অন্নদাপ্রদাদ বন্দ্যোপাধ্যায়,
মদনমোহন মজুমদার, গোবিল মালা, ক্ষমমোহন মজুমদার, নীলমণি ঘোষ, নীলরত্ব হালদার, গৌরমোহন সরকার,
নিমাইচরণ মিত্র, ভৈরবচন্দ্র দত্ত, রামধন দত্ত এবং চৌধুরী
কালীনাথ রায় মুন্সী \*।

ইহাদের মধ্যে শেষোক্ত ৮ ব্যক্তি সাধনসম্পন্ন ছিলেন। তাঁহারা উচ্চভাবের এক্ষসঙ্গীত রচনা করিয়া গিয়াছেন। রামমোহন রায় নিজেও সঙ্গীত রচনা করিতেন।†

\* উক্ত মহাত্মগণ বাক্ষসমাজের মুলভিত্তি ছিলেন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। তাঁহারা সকলেই সর্ববাস্তঃকরণে এই ব্রাক্ষসমাজের উন্নতি কলে সহায়তা করিয়াছিলেন।

† সেই সমস্ত সঙ্গীত একত্র মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইয়াছিল। তাহাতে রচয়িতার নামের আদ্য অক্ষর শেষভাগে দেওয়া থাকিত। রামমোহন রায়ের নিজের রচিত সঙ্গীতে তজ্ঞপ কোন সক্ষেত থাকিত না। যাঁহারা রামমোহন রায়ের গুণগ্রাহী, তাহারা আপনারাও কোন না কোন অসামায় গুণসম্পন্ন ছিলেন। তাহারা প্রায়ই তাহার সহিত একত্র হইয়া বা স্বতম্বভাবে ব্রাক্ষ সমাজের এক এক অংশে সাহায্য করিয়াছেন। তাহাদের সকলের জীবনচরিত অথবা কোন কীত্তিবিররণ সংগৃহীত নাই। যাহা জানা যায়, আর্থ্যক মতে তাহার উল্লেথ করা যাইবে।

বাক্ষসমাজের প্রতিষ্ঠ-কল্পে মহাত্মা রামমোহন রায় ধর্ম্মবলে অন্ত্রপ্রাণিত হইয়া বেদবিহিত ব্রন্ধোপাসনারূপ ধর্মপ্রচারে প্রণোদিত হইয়াছিলেন। তৎপ্রসঙ্গে তাঁহাকে সমাজসংস্কাররূপ আরও একটা ত্ত্বর কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে হয়। তাহা ভারত ভূমের চিরস্তন প্রচলিত সতীদাহ বা সহমরণ-প্রথার নিবারণ। ব্রন্ধজ্ঞান-প্রভাবে উক্ত মহাত্মা এই লোমহর্ষণ কর্ম্ম-প্রবৃত্তির নিবৃত্তি সাধিত করিয়াছিলেন\*। [সতীদাহ বা সহমরণ দেখ]

একদিকে যেমন এই অমঙ্গল নিবারিত হইল, অপর দিকে তেমনি মঙ্গলমূল রাজসমাজের গৃহনির্দ্ধাণ কার্য্যসমাধা হইয়াছিল। রামমোহন রায় নারীহত্যার পরিবর্ত্তে ব্রহ্মচর্ব্যের মঙ্গলদীপ প্রজ্ঞালিত ক্রিয়া কিয়দিন পরে (১১ মার ) বাজসমাজের স্বকীয় নৃতনগৃহে ব্রস্কোপাসনা আরম্ভ করিলেন।

এই ঘটনা ব্রাক্ষসমাজের পক্ষে মূলতঃ অন্ত্র্ক বটে, কিন্তু
কার্য্যতঃ প্রতিকৃল হইল। সতীদাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ
এই আইনের খণ্ডন নিমিন্ত ব্রাক্ষসমাজের একটা প্রতিপক্ষ
সম্প্রদারের সৃষ্টি করিলেন। ৫ মাঘ ব্রাক্ষসমাজের প্রবল বিরোধী ধর্মসভার পত্তন হইল। ইহার ৬ দিন পরে ১১ই
মাঘে ব্রক্ষসভা স্থকীয় নৃতনমন্দিরে আসন দৃঢ় করিয়া বসিলেন।
তক্ষপ ধর্মসভাসংস্থাপনার্থ একটা মন্দিরের নিমিন্তন্ত চাঁদা
সংগৃহীত হয়, কিন্তু তাহা দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় নাই। ১৭৫১
শক্রের পৌষ ও মাঘমাসের এই সকল ঘটনায় কলিকাতার
হিন্দু-সমাজে কি প্রকার আন্দোলন চলিয়াছিল, তাহা অন্ত্র্ধাবন করিলে বুঝা যায়।

যাহা হউক, গীতোক্ত জ্ঞানাগ্নির প্রভাব সত্তেও ভারত-ভূমে কর্মবীজ হইতে শাখা-প্রশাখা-যুক্ত এতাদশ একটী

\* ভারত ভূমিতে যতবার ব্রহ্মজানের উদ্দীপনা হইয়াছে, ভতবারই হর্গস্থ-কামনামূলক যাগযজাদি কর্মনিবারণ তাহার প্রধান লক্ষ্য ছিল। কর্মপ্রসাজি জ্যানের সাক্ষাৎ বিরোধী। জ্যানীরা বলেন, কর্ম দ্বারা মুক্তিলাভের চেষ্টা—রক্ত দ্বারা রক্ত ধৌত করা অথবা পদ্ধ দ্বারা পদ্ধানিত স্থান মার্জনা করা অথবা স্বর্ম দ্বারা স্বরা শোধন করার—তুল্য হয়। (মন্ম্ ৩।১৩২, শ্রীমন্তাগবত ১।৮।৫২) গীতা গ্রন্থে জ্যানাগ্নি দ্বারা দর্ববর্ম্ম ভ্র্মানাং হইবার কথা আছে। কিন্তু তাহার প্রকরণ অন্ম প্রকরণ রু প্রকরণ । গীতার উপদেশে এই যে, ফল কামনাত্যাগ পূর্বক কর্ম করিবে, পরস্ক সহমরণপ্রথার প্রবলতাতে এই উপদেশের যৎপরোনান্তি বিপর্যায় ইইয়াছে। যে প্রকার হর্সপ্রথের কামনায় সহমরণ অন্মন্তিত হইত, দে প্রকার হুইয়াছিল, অথবা নিক্ষামধর্মের আলোচনা হইয়াছিল, তাহা অনুমান করা যায় না। এখন সেই গীতামন্ত্রের শাণিতধারেই রামনোহন রায় সহমরণ ক্ষেপ পাপরক্ষের ছেদন করিলেন। যে বৎসর ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয় (১৮২৮) তাহার পর বৎসর ১৮২৯ খৃষ্টান্দের ৪ঠা ডিসেম্বর (১৭৫১ শক্ষের ১৬ পোষ) এই কুপ্রথা নিবারণের আইন বিধিবদ্ধ হইল।

কণ্টক-বুক্তের উদ্ভব হইয়াছিল। মহাত্মা রামমোহন রায়ের
হত্তে দেই বৃক্তের ছেদন ও দাহকৃত্য সম্পাদিত হয়। ইহা
ভারতের একটা প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক ঘটনা। ঐ কণ্টক-জালের
অপগমে হিন্-বিধবাদিগের মন্ক্ত ব্রহ্মচর্য্যের এবং শান্ত্রোক্ত
মুক্তিলাভের পথ প্রশস্ত হইয়াছিল।

রামমোহনের মন্ত্রণারপ স্থ্যরশিতে কঠোর সতীদাহ প্রথার অপকলম্ব অপদারিত হইলে, হিন্দুগণ সভ্যজাতির নিকট মন্তকোত্তোলন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। সেই সহ-মরণ নিবারণের জন্ম তাঁহাকে সতীদাহ পক্ষসমর্থনকারীদিগের বিরুদ্ধে বিলাত যাত্রা করিতে হয়। ধর্মপ্রাণ রামমোহন তংকালে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত আক্রসমাজকে তদবস্থায় রাথিয়া অকুলদাগরে ঝাঁপ দেন \*।

রামনোহন রায় ভারতভূমির নিকট জন্মশোধ বিদার
লইয়া উত্তমাশা অন্তরীপ বেষ্টনপূর্বাক ছয়মাস সমুদ্রপথে
তরক্ষাঘাত সহু করিতে করিতে, ১৮৩১ খৃষ্টাব্দের ৮ এপ্রেল
ইংলণ্ডে উপনাত হয়েন। তথায় তিনি তিন বৎসর অবস্থিতি
করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খৃষ্টাব্দের ২৭ সেপ্টেম্বর (১৭৫৫ শকের
আাখিনমাসে শুক্লপক্ষীয় চতুর্দশী তিথিতে) ব্রিষ্টল নগরে তাঁহার
দেহত্যাগ হয়। তথন তাঁহার বয়:ক্রম ৫৯ বা ৬১ বৎসর।

বান্দনমাজের ইতিহাদে রামমোহন রায়ের ইংলও বাদের সম্পর্কে ছইটা বিষয় জ্বপ্তব্য :—

(১) তত্রতা একেশ্বরবাদিগণ বলেন ষে, রামমোহন তিন বংসর বাস করিয়া তথাকার বিদ্যাওলীর সহিত ধর্মালোচনা না করিলে তথায় ইউনিটেরিয়ান সম্প্রদায়ের এত শীঘ্র পরিপুষ্টি হইত না। (২) সহমরণপ্রথা নিবারিত হইলেও প্রবর্ত্তকদিগের আহতি প্রভাবে তাহার প্রকজ্জীবনের সম্ভাবনা হইয়া ছিল, কিন্তু রামমোহন রায় প্রীভিকোন্সিল পর্যাস্ত সমুখিত হইয়া ১৮৩২ খৃষ্টান্সের ১১ জুলাই ইহার "আপীল নামগ্রুর" করাইয়াছিলেন। বিধবা হিন্দুর্মণীগণের মন্ক্ত ব্রন্ধচর্য্য গৌরব স্ক্র বিলাতেও বিঘোষিত হইয়াছিল।

\* সহমরণ-নিবারণ ব্যাপার রামমোহন রায়ের পক্ষে যেমন সৌভাগ্যের বিষয়,
তেমনি আবার উহা কতকাংশে তুর্ভাগ্যের বিষয় ছিল। কারণ, ইহার নিমিত্ত
তাহার বিজক্ষে সহস্র লোক সমুখিত, এমন কি তাহার প্রাণসংশয় উপস্থিত
হইয়ছিল। প্রক্ষসভা সাক্ষাৎ ধর্মনাশকারী বলিয়া লোকের বিষম বিষদৃষ্টিতে
পড়িয়াছিল। এই নৃতন আইনের বিজক্ষে সভার উপর সভা করিয়া সতীসাহের পক্ষসমর্থনকারিগণ বিলাতে আপীল করিতে প্রস্তুত হইলেন। রামমোহনকেও তদমুখারী যুদ্ধসজ্জা করিতে হইয়াছিল। তরিমিত্ত এই পরিণত
বয়দে তিনি যুবার বল ধারণপূর্বক (ব্রাক্ষসমাজের বয়ঃক্রম যথন চুই বৎসর
মাত্র, তথনই তাহার দ্বিতির মূল বিধাতার হন্তে নাস্ত করিয়া) হিন্দু-জাতির
সম্পূর্ণ অপরিচিত অকুলসমুদ্রে ভারমান হইয়াছিলেন।

রামমোহন রায়ের সমস্ত জীবনের কার্য্যে বাদ্ধসমাজের কিছু কিছু সংস্থাব আছে \*। একণে বাদ্ধসমাজ যে সকল সন্ধটে পড়িয়া ক্রমে ক্রমে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছে, তাহাই প্রণিধান করা কর্ত্য।

উপরি উক্ত বাদবিবাদ ও অন্তান্ত প্রতিক্লঘটনার মধ্যে রামমোহন রায়ের অবর্ত্তমানে ব্রহ্মসভাকে রক্ষা করা একটা ছক্ষর ব্যাপার হইয়া উঠিয়াছিল। ইতিপূর্ব্বে প্রায় ৫০।৬০ ব্যক্তি সভার উপাসনার সময় উপস্থিত থাকিতেন। সভ্যদিগের নামে বছ মানি প্রথ্যাত হওয়াতে তাঁহারা ক্রমশঃ সভার সম্পর্ক ত্যাগ করিতে লাগিলেন। কিন্তু রাম মোহন রায়ের চিরসহায় মহামহোপাধ্যায় রামচক্র বিভাবাগীশ এই সভার প্রথম দিনে যে আচার্য্যের আসন পরিগ্রহ ক্রিয়াছিলেন, তাহা হইতে তিনি কোন ক্রমে বিচলিত হইলেন না। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে এই মহাত্মার নাম ও গুণাবলী বিশেষ উল্লেখের যোগ্য।

হুগলীজেলার অন্তঃপাতী মালাপাড়া গ্রামে রামচক্র বিভা-বাগীশের জন্ম হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠল্রাতা একজন তান্ত্রিক সাধক, নাম-হরিহরানন্দ তীর্থস্বামী কুলাবধৌত †। তীর্থ স্বামী রামমোহন রায়ের তম্ত্রোপদেষ্টা হয়েন। তাঁহার অফুজ রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ রামমোহন রায়ের কলিকাতা বাদের প্রথম হইতে শেষপর্যান্ত ছায়ার ভায় অন্তবর্তী ছিলেন। তিনি প্রথমতঃ তৎপ্রতিষ্ঠিত বেদ-চতুষ্পাঠীতে বেদান্তশান্ত্রের অধ্যাপনা করিতেন। পরে তিনি সংস্কৃত কলেজের স্মৃতি-শাস্ত্রের অধ্যাপকপদে অভিষিক্ত হয়েন। এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়াও বিদ্যাবাগীশ বান্ধসমাজের নেতৃগণের মধ্যে এক প্রধান ব্যক্তি বলিয়া গণ্য হইতেন। সর্বতে তাঁহার সমাদর ছিল। তিনি হিন্দুকলেজের অন্তর্গত বাঙ্গালা পাঠশালায় ছাত্রদিগকে নিয়মিত ক্লপে নীতিশিক্ষা প্রদান করিতে ব্রতী হন। ১৭৫০ শক হইতে ১৭৬৫ শক পর্যান্ত পঞ্চদশ বৎসর তিনি বালসমাজের আচার্যাপদে সমার্চ ছিলেন ‡। ঐ শকে শ্রীমন্দেবেরনাথ প্রমুখ কতকগুলি উৎসাহসম্পন্ন যুবাপুরুষ ব্রাক্ষসমাজের সর্বাঙ্গীন উন্নতিসাধন সঙ্কল্পে ব্রতী হইলে তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ হয়। ইহার কিছুদিন পরেই তিনি

<sup>্ \*</sup> রামমোহন রার শব্দে উক্ত মহান্মার জীবনী প্রদক্ষে 'সহমরণ-নিবারণ' ও তাহার আমুষ্ট্রিক ঘটনা প্রস্পারার ইতিহাস পরিব্যক্ত হইবে।

<sup>+</sup> অবধোতাশ্রম প্রহণের পূর্বেই হার নাম ছিল, নন্দকুমার।

<sup>‡</sup> ঐ সময়ে তিনি ব্রাহ্মসমাজে যে সকল ব্যাখ্যান পাঠ করিতেন, তন্মধ্য ১৭ দিনের ব্যাখ্যান পুনঃ পুনঃ মুডাঙ্কিত হইয়াছিল। এক্ষণে তাহার নুতন সংস্করণের মুডাঙ্কিত পুস্তক পাওয়া যায়।

পীজিত হইরা শ্ব্যাশারী হয়েন। শেষে তিনি কাশীযাত্রা করিয়া-ছিলেন। পথিমধ্যে ১৭৬৬ শকের ২০ ফাল্লন তাঁহার মৃত্যু হয়।

অতঃপর বাক্ষসমাজের কার্যভার শ্রীমন্দেবেক্সনাথ ঠাকুরের হস্তে ভাস্ত হইয়াছে। ঈশ্বরপ্রদাদে তিনি পুরুষায়ুষকাল পবিত্র-জীবন যাপন করিতেছেন। বাক্ষসমাজ এখনও এক প্রকার, তাঁহারই হস্তে বিশ্বত রহিয়াছে। তিনি বাক্ষসমাজের উন্নতি কল্লে যে যে কার্য্য করেন, তাহা পূর্বের্বিবৃত হইয়াছে।

িদেবেজনাথ ঠাকুর দেখ। ]

১৭৬০ শকে, একবিংশ বর্ষ বয়ঃক্রম কালেই শ্রীমদ্দেবেন্দ্র নাথের ধর্ম তাব উদ্দীপ্ত হইয়াছিল। একদিন হঠাৎ রাম মোহন রায়ের প্রচারিত ঈশোপনিষৎ গ্রন্থের এক ছিল্লপত্রে 'ঈশাবাস্তমিদং দর্ব্বং' এই ব্রহ্মমন্ত্র পাঠ করিয়া ভিনি পরম পুলকিত হয়েন। ইহাই তাঁহার নবীভূত দাবিত্রীমন্ত্রদীক্ষা। তদবধি,কেবল ত্রিদন্ধ্যায় কেন, পরস্ত দিনেও নিশীথে বেদোপ-নিষদের মন্ত্রদকল তাঁহার রসনায় বিলাস করিতেছে।

দেবেক্রনাথ ১৭৬১ শকে স্বতঃ প্রবৃত্ত হইয়া তত্ত্বোধিনীসভা আরম্ভ করিলেন। ত্ই বংসর পরে তাহাও ব্রাহ্মসমাজের
সহিত সংযুক্ত হইয়াছিল। তত্ত্বোধিনীসভার স্থাপনাবধি,
নানামতের ও নানাভাবের পৃথিবীস্থ সভ্যসমাজের সর্ব্বশ্রেণীর
লোক ব্রাহ্মসমাজের এই দীর্ঘজীবী অর্থথ তরুত্তলে আসিয়া
দণ্ডায়মান হইতেছেন \*।

১৭৬৫ শকে তর্বোধিনীসভা কএকটী প্রধানকর্ম্মের অফুষ্ঠান করিয়া ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে স্মরণীয় হইয়াছেন। সে কর্মগুলি এই:—(১) তর্ববোধিনীপত্রিকা প্রকাশ। (২) তর্ববোধিনী-পাঠশালা স্থাপন। (৩) ব্রতক্ষপে ব্রাহ্মধর্ম্মের দীক্ষা গ্রহণ। (৪) ব্রাহ্মসমাজের নিয়মাবলী অবধারণ এবং (৫) মাদিকসভা ও সাম্বংসরিক উৎসবের বিধান।

নিয়মাবলী অবধারণা প্রসঙ্গে হুই সভার একত্র সন্মিলনের প্রস্তাব আলোচিত হয়। তাহাতে স্থির হুইল যে, তত্ত্বোধিনী

\* শ্রীমন্দেবেন্দ্র নাথের সময়ে স্কুল ও কলেজের প্রণালী মতে সাহিত্য, বিজ্ঞান ও ইতিহাসাদিতে স্থাশিকত ও স্থাণ্ডিত কতকগুলি লোক ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্ঠপোষক হইয়াছিলেন। তাঁহাদের অধিকাংশই হিন্দু কলেজের উত্তীর্ণ ছাত্র। হিন্দুকলেজের গবর্ণর পদাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত প্রদন্ত্রকুমার ঠাকুর সংস্কৃত কলেজের ছাত্রহুন্দের সাহায্যে হিন্দুকলেজের ছাত্রদিগের দ্বারা ইংরাজীভাষার লিখিত উচ্চতর সাহিত্য ও বিজ্ঞানের বঙ্গামুবাদপূর্কক বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক প্রস্তুত করিতেছিলেন। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত রামচক্র বিদ্যাবাগীশ এই কৃতবিদ্য ছাত্রমণ্ডলীর ও নবীন গ্রন্থকারদিগের গুরুত্বনীয় ছিলেন। তাঁহার সংস্থবে ও উপদেশে এই সম্পূদায়ের স্থাশিক্ষত যুবকগণ দেবেক্রনাথের প্রতিষ্ঠিত তত্ববোধিনীসভার প্রবিষ্ঠ হইয়া ক্রমশঃ ব্রাহ্মসমাজের পৃষ্টি ও গৌরবর্বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

সভা সভয়ভাবে জ্ঞান ও বিজ্ঞানের অয়ুশীলন দ্বারা ভাক্ষধর্ম প্রচার করিবেন। তাহার যে মাসিক উপাসনা হইত, ভাহা ভাক্রসমাজের মাসিক সভারূপে প্রতিমাসের প্রথম রবিবারের প্রাতঃকালে সমাহিত হইবে। আরও স্থির হইল যে,
এই তুই সভার পৃথক্ সাম্বংসরিক উৎসব না হইয়া, যে দিবস
এই নৃতনমন্দিরে ত্রাক্ষসমাজের উপাসনা আরম্ভ হয়, সেই
দিন ১১ই মাঘ ইহার সাম্বংসরিক উৎসব হইবে। ইতিপ্রেক্
৬ই মাঘের সাম্বংসরিক উৎসব উঠিয়া গিয়াছিল। এক্ষণে ১১
মাঘের উৎসবে তুই সভার সাম্বংসরিক উৎসব স্বরণীয় রহিল।

প্রথমে ব্রাক্ষসমাজ "ব্রক্ষসভা" নামে প্রথিত হইয়াছিল।
বিদ্যাবাগীশক্ত মুদ্রিত-ব্যাখ্যানের আথ্যাপতে (Title page)
"ব্রাক্ষসমাজে" গঠিত হয়,এই কথা সন্নিবিষ্ট থাকে। তত্ত্বোধিনী
পত্রিকায় প্রথমে এবং সেই সময়ের কোন কোন পুন্তকে "ব্রাক্ষা
সমাজ" নাম ব্যবস্থাত হইয়াছিল। ইহারই অব্যবহিত পরে
"ব্রাক্ষসমাজ" নাম স্থিরীকৃত হইয়া যায়।

এই সমন্ন বিশুদ্ধ বাঙ্গালাভাষার জ্ঞানবিজ্ঞানসম্মত গ্রন্থ বচনার নিমিত্ত ক্রতবিদ্য ব্যক্তি-সমূহ ব্যগ্র ছিলেন। এজন্ত তম্ব-বোধিনীসভার মধ্যে "গ্রন্থসভা" ও গ্রন্থস্পাদকের কর্মের বাছল্য হয়। সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সহিত ধর্মাশিক্ষা দিবার নিমিত্ত তর্বোধিনা পাঠশালা সংস্থাপিত হইয়াছিল। তথার উপনিষদাদি পাঠ হইত। পরে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের শিক্ষা দেওয়া হইত। এতত্বপলক্ষে কএকথানি উৎকৃষ্ট পুত্তক তত্ত্বোধিনী পত্রিকার সম্পাদক স্থপ্রসিদ্ধ অক্যমুকুমার দত্ত বারা রচিত হইয়াছিল। স্থপাঠ্য বাঙ্গালা-ভাষার উন্নতজ্ঞানের আলোচনা হেতু তত্ত্বোধিনীপত্রিকার সর্ব্বরে সমাদর হইতে লাগিল। এই প্রকারে তত্ত্ববোধিনী-সভা ও ব্রাহ্মসমাদ্ধ একযোগে মহতী প্রতিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছিল। সাহিত্যরসজ্ঞ, বিজ্ঞানপ্রিয়, তত্ত্বজ্ঞাস্থ, বিদ্যাহারাগী জনগণ এই সংসর্গে পরম আনন্দ অমুভ্ব করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মসমাক্ষের উপাদনা-স্থান লোকপূর্ব হইতে লাগিল।

শ্রীমদ্দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, সভাগৃহের দ্বিতীয়তলে লোক ধরে না; স্বতরাং তৃতীয়তালানির্দ্যাণ আবশুক বিবেচনায়,তিনি প্রায় ৫ শত লোকের উপবেশনোপযোগী-স্থান নির্দ্যাণ করিয়া দেন। তৎপরে ধর্ম্মাধনা-সম্বন্ধে কতদ্র কি হইতেছে, তংপ্রতি তাঁহার দৃষ্টি পড়িল। পূর্ব্রচিত প্রতিজ্ঞাপত্রে স্বাক্ষর দারা বহুলোক নিত্য-উপাসনার নিমিত্ত সম্বন্ধ করিলেন বটে, কিন্তু উপাসনাপদ্ধতি তথনও নির্দীত বা নির্দারিত হয় নাই। এতদ্বির ধর্মের বোধ, চিন্তা ও অভ্যাসের উপযোগী এক থানি গ্রন্থেরও অভাব অন্তুত হইল। ক্রমে এই তুই অভাবা

বের পূরণ হইতে লাগিল। রামমোহন রায় একটা সংক্ষিপ্ত উপাদনা-পদ্ধতি রচনা করিয়া ছিলেন। শ্রুতিপাঠ, স্তোত্র ও প্রার্থনাদির দারা তাহার কলেবর পরিবর্দ্ধিত করা হইল। তংপরে শ্রুতি ও শ্বতিগ্রন্থসমূহ হইতে সারসকলন-পূর্বক একথানি রাহ্মধর্মগ্রন্থ রচিত হইয়াছিল। সেই গ্রন্থের সংস্কৃতমন্ত্রসকলের স্থবোধ বাঙ্গালায় অমুবাদ ও ব্যাখ্যা করিয়া দেওয়া হইল। ভারতের প্রাচীন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ ব্রহ্মবিষয়ক যে সকল শ্রুতিবাক্য সজ্জনদিগের গোচর হইল এবং প্রথমি সহকারে নিত্যপাঠ হইতে লাগিল। হদয়ের সস্কৃপ্তিকর এবং গৃহীজনের সর্ব্যমন্থলকর সন্নীতির বচনাবলী গৃহে গৃহে ধ্বনিত হইতে লাগিল। বঙ্গদেশের বিদ্যান্তলী প্রাচীন ঋষিদিগের আশীর্বাদসহক্বত জ্ঞানালোক প্রাপ্ত হইয়া গ্রহিক ও পারত্রিক পরম মঙ্গলের সাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন।

পরস্ত এখনও দেবেজনাথের সর্কতোভাবে পরিতৃথি জন্মিল না। তিনি দেখিলেন, বহুলোক তর্কপ্রিয়, তাহাদের মধ্যে প্রেম নাই, ধর্মসাধনায় সমুচিত নিষ্ঠা নাই; স্থতরাং বোগধর্মেরও বিশেষ চর্চা হইতে পারিতেছে না। এই সকল লক্ষণ দেখিয়া তিনি নিগৃঢ় ধর্মচিন্তায় প্রবৃত্ত হইলেন। কলিকাতায় তাঁহার চিত্তসমাধান হইল না। তিনি হিমালয়-প্রদেশে প্রস্থান করিলেন।

ছই বংসর হিমাচলপ্রস্থে ভ্রমণ করিয়া দেবেক্রনাথ গৃহাভিমুখে ফিরিলেন। ১৭৮০ শকে তিনি কলিকাতায় প্রত্যাগত
হইয়া ব্রাহ্মধর্মানুরাগী আর এক উৎসাহী যুবকদলকে সন্দর্শন
করিলেন। এই যুবকবৃদের নেতা শ্রীমংকেশবচক্র সেন।

শীগুক্ত কেশবচন্দ্র দেন মহাশয়ের প্রচারিত নববিধানসমাজের বিবরণ যথাস্থানে লিখিত হইরাছে। ১৭৮১ শক হইতে
১৭৮৬ শক পর্যাস্ত তিনি ব্রাক্ষসমাজের মধ্যে থাকিয়া ইহার
যে মহোন্নতি সাধন করিয়াছেন, ব্রাক্ষসমাজের ইতিবৃত্তে
তাহাই উল্লেখ যোগ্য। নববিধান-সমাজ দ্বারা ব্রাক্ষসমাজের
যে উপকার সাধিত হইয়াছে, তাহাও পরিশেষে প্রদর্শিত
হইবে। [কেশবচন্দ্র দেন ও নববিধান দেখ]

কেশবচন্দ্রের পিতামহ ৬ রামকমল সেন একজন লব্ধ-প্রতিষ্ঠ বিভাবান্ ব্যক্তি ছিলেন। রামমোহন রায়ের প্রতি-বেগাগী ও প্রতিদ্বলী উইলদন সাহেবের সহিত তাঁহার বিশেষ বন্ধৃতা ছিল। রামমোহন রায়ের বিরুদ্ধে ধর্ম্ম-সভা স্থাপিত হইলে রামকমল সেই সভার একজন প্রধান নেতা মধ্যে পরিগণিত হইরাছিলেন। পরস্ত বিধাতার বিচিত্রবিধানে সেই রামকমলের পৌত্র "থৃষ্ঠান" কুসংস্কার হইতে রক্ষা পাই- লেন এবং রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত সভার প্রতিষ্ঠা বহুগুণে বৃদ্ধি করিয়া দিলেন।

প্রথম বয়দে তিনি এক স্থপণ্ডিত পাদ্রির নিকট বিশেষ
নিপ্ণতার সহিত থৃষ্টধর্মগ্রন্থ বাইবেল পাঠ করেন। রামমোহন রায়ের সঙ্গলিত থৃষ্টার উপদেশ পাঠ করিয়া তিনি
রামমোহন রায়কে খৃষ্টধর্মায়রক্ত জ্ঞান করিয়াছিলেন।
অনেক আলোচনার পর তাঁহার সে সংস্কার অপগত হইয়াছিল।
তদনস্তর তিনি রাজধর্মের মর্ম্ম ব্রিয়া প্রতিজ্ঞাপত্তে স্থাম র
প্রকি রাজসমাজের সভ্য শ্রেণীভূক্ত হয়েন। অতঃপর শ্রীমদ্দেবেক্রনাথের সহিত কেশবচক্রের স্মিলন হয়। অচিরকাল
মধ্যে এই মিলন এক অপূর্ক ও অভুলনীয় সৌহার্দ্দে পরিণত
হইয়াছিল।

শ্রীমদ দেবেক্সনাথের হৃদর ঈশ্বরপ্রেমে গদগদ। কেশব-চলেরও তাহাই। উভয়ের সন্মিলন ও সৌহার্দ্দবর্দ্ধনের ইহাই কারণ। দেবেন্দ্রনাথ অদ্বৈত্মত ভালবাদেন না। তিনি জানী ভক্ত রামপ্রদাদের স্থায় বছপ্রকারে তব্সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কেশবচন্দ্র তাহাই সর্বলোকের গ্রহণীয় করিয়া जुनित्नन। উভয়ে মিলিয়া এক ব্রহ্মবিদ্যালয় খুলিলেন। দেবেল্রনাথ ওজস্বল স্কুসাহ সাধুভাষায় এবং কেশবচল্র হৃদয়-গ্রাহী তেজস্কর ইংরাজী ভাষায় এই বিদ্যালয়ের শত শত চাত্রকে উপদেশ দিতেন। কেবল এইস্থানে কেন ? ঘরে বাহিরে সর্বাদা জ্ঞান ও ধর্মের চর্চা হইত। এবম্প্রকারে 'সত্যং জ্ঞানমনস্তং' পরমেশ্বরের প্রেম ও পবিত্রতার এবং মনুষ্যের ভ্রাতৃভাবের শিক্ষা ও ব্যাখ্যা, আলোচনা ও প্রচারে কেশবচন্দ্র ও দেবেন্দ্রনাথ আপনারাও যেমন মাতিয়া উঠিলেন, তাঁহাদের শ্রোতা এবং সহচর বর্গও তেমনি সর্ব্বাংশে তাহাদের সমধর্মী হইলেন। একপ্রাণতার বিস্তার সহকারে বান্ধধর্মের প্রচার হইতে লাগিল। বাহ্মধর্ম প্রচারের নিমিত্ত কতকগুলি লোক ধন, মান, প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ इहेटलन ।

১৭৮৫ শক পর্যান্ত এই ভাবেই কাটিয়া যায়। শ্রীমদ্-দেবেন্দ্রনাথ এই সময়কে ব্রাহ্মসমাজের বসন্তকাল বলেন। তাঁহার উক্তি এই:—"এ সময়ে হদয়ের প্রীতি-কুস্থম লইয়া হৃদয়েশ্বরকে অর্চনা করিয়া ব্রাহ্মমাত্রেই কৃতার্থ ইইয়াছিলেন।"

দেবেক্রনাথ এই স্থাদিনের অবসানে "গ্রীষ্মকালের প্রথর রোদ্র ও ঝঞ্চাবাত" সহ করিতে করিতে পূর্ব্বোক্ত বসস্তের মলয়ানিল শ্বরণ করিয়াছিলেন। আমরাও ব্রাক্ষসমাজের ইতির্ত্তের সেই অংশে আসিয়া পড়িয়াছি।

ব্রাহ্মসমাজ সম্পর্কে এই বসস্ত ও গ্রীষ্মকালের লক্ষণ

আলোচনা করিয়া দেখা আবগুক। যে পর্যান্ত আক্ষমাজের সভ্যেরা একমতে কার্য্য করিতেন, সেই পর্যান্ত মলরমারত-প্রবাহী বদন্তকাল বিবেচনা করিতে হয়। যদবধি ইহারা মত-হৈধ ঘটাইলেন এবং পরম্পার বিবাদ আরম্ভ করিলেন, তদবধি ইহাদের মধ্যে ঝঞ্চাবাত-সমাকুল গ্রীশ্বকালের লক্ষণ দেখা গেল।

পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের সভ্যদিগের মধ্যে কোন মতভেদ ছিল না, একথা বলা যাইতে পারে না। কিন্তু তাহাতে তাহ'দের একতার ও সন্তাবের ব্যাঘাত হয় নাই। তাঁহারা ব্যবস্থাপূর্বক মতকৈত ঘটান নাই। যাহাকে আমরা আদি ব্রাহ্মসমাজ বলিয়া এখন নির্দেশ করিতেছি, তাহার ব্রাহ্ম-সমাজ নামই প্রথমে প্রথিত ছিল না।\* ইহার পরে মেদিনী-পূর, ঢাকা এবং শেষে মাক্রাজ ও বোঘাই প্রভৃতি নগরে যে সকল ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হইল, সামাত্য সামাত্য মতভেদ নিবন্ধন দে সকল সমাজ "ব্রাহ্মসমাজ" নাম গ্রহণ করে নাই।† কিন্তু তথাপি দে সকল সমাজ মূল ব্রাহ্মসমাজের শাথা রূপে গণ্য হইত। তাহাদের মধ্যে সন্তাব অপ্রতিহত ছিল। অতঃ-পর যে চেন্তা হইলা, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজের সভাগণের 'ব্রাহ্ম' নামে বিশেষত্ব পাইবার উপক্রম হইল। তাহাদের একটা পৃথক্ সম্প্রদার গঠিত হইবার প্রক্রিয়াতে বিবাদ আরম্ভ হইরাছিল।

পূর্বে উল্লেখ করিয়াছি, রামমোহন রায় পক্ষপাতশ্ত নিষ্ঠাবান্ একেশরবাদী হইলেও ইউরোপ ও আমেরিকাবাসী ইউনিটেরিয়ান এটানগণ তাঁহার আক্ষণজাতিচিহ্নধারণ ও

\* আদি-ব্রাহ্মসমাজের প্রথম 'ব্রাহ্মসমাজ' নাম কিরপে প্রখ্যাত হইল, তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। পরে বৈষয়িক ব্যবহারের নিমিত্ত এই সমাজের "কলিকাতা ব্রাহ্মসমাজ" নাম অবধারিত হইয়াছিল। কেশবচন্দ্রের ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের চেষ্টায় অন্যান্থ সমাজের ছায় কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজও তদন্তভূঁ জিবলিয়া গণ্য হইবে, এই আশক্ষা উপস্থিত হওয়াতে এই সমাজ 'আদিব্রাহ্মসমাজ' নাম গ্রহণ পূর্বেক আপনার বৈশিষ্টা রক্ষা করিলেন।

† ১৭৬৮ শকে মেদিনীপুরে প্রায় ৫০ জন সভ্য মিলিরা "ব্রাহ্ম-সভা" নামে এক সভা করেন। তদানীস্তন প্রভাকর প্রিকায় লিখিত হইয়াছিল, 'কলিকাতার ব্রাহ্মসভার ক্যায় এই সভার সকলকর্মই প্রতি রবিবার রাত্রে নিম্পাদিত হয়।' ১৭৭৫ শকে ভ্রবানীপুরে সত্যজ্ঞান-সঞ্চারিণী নামে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা হয়। তাহাও কলিকাতা-ব্রাহ্মসমাজের অমুরূপ ছিল। ১৭৮৬ শকে মান্ত্রাজে বেদসমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়, তাহা হইতে তত্ত্ববোধিনী প্রিকা নামে এক প্রিকা প্রকাশিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বোম্বাইনগরেও প্রার্থনাসমাজ নামে ব্রাহ্মসমাজ স্থাপিত হয়। উহা এখনো সেই নামে প্রতিষ্ঠিত আছে। এইরূপে বিষ্মোদিনী, তত্ত্রান প্রদারিনী ইত্যাদি নানানামে ব্রাহ্মসমাজ বঙ্গদেশের সকল বিভাগে জ্ঞান ও ধর্মের বিকাশ এবং নীতি ও সম্ভারের প্রসার করিয়াছিল। বন্ধ্বমান, চুচড়া, চন্দননগর, বৈদ্যবাটী প্রভৃতি স্থানে ব্রাহ্মসমাজ নামেই উহার কার্য্য চলিয়াছিল।

বেদভক্তি হেতু তাঁহাকে কুদংস্কারবর্জ্জিত এবং আপনাদের সম্প্রদায়-ভুক্ত মনে করিতে পারেন নাই। শ্রীযুক্ত কেশবচক্র দেই খুষীয়ানদিগের সংসর্গে ও তাঁহাদের অভিমতসংস্থারে সম্বৰ্দ্ধিত হইয়াছিলেন,স্কুতরাং জাতিচিক্ত তাঁহার দৃষ্টিতে একান্ত ধর্মবিরুদ্ধ ও অসঙ্গত বলিগা জ্ঞান হইত। কেবল তাহাই नरह, তিনি हिन्तुमभाष्क्रत ममन्त्र त्रीिजनीजि अमन पृथिज জ্ঞান করিয়াছিলেন যেন তাহার সম্পূর্ণ সংশোধন ভিন্ন ধর্মারক্ষার আর উপায়ান্তর নাই; এতদ্বিবেচনার তিনি হিলুদমাজের আমৃলদংস্কারে কৃতদংকল হইয়া উহার পুনর্গঠন কামনা করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ভান্সসমাজের সাহায্যে উহা নিষ্পাদিত হইতে পারে ভাবিয়া, তিনি প্রথমতঃ ব্রাহ্মসমাজকেই কতকগুলি নিয়মের বশবর্ত্তী করিতে উদ্যোগী হইলেন। এত-রিমিত্ত ১৭৮৬ শকের কার্ত্তিক মাসে তিনি মফঃস্বলের সকল বাহ্মসমাজ হইতে সেই সেই সমাজের এক এক জন প্রতি-নিধিকে কলিকাতায় আহ্বান করিলেন। অভিপ্রায় এই যে. ঐ সকল প্রতিনিধির অভিমতে আপাত্তঃ ব্রাহ্মসমাজকে সর্ব-কুসংস্থার-বজ্জিত করিতে হইবে, এবং ক্রমশঃ সমস্ত দেশকে বিশোধিত করিবার উপায় নির্দারণ করা ঘাইবে। ইহার ৩।৪ মাস পূর্ব্বে কেশবচন্দ্র (অপৌত্তলিক) ব্রাহ্মধর্মতে এক বৈদ্যজাতীয় বরের সহিত কায়স্থজাতীয়া এক বিধবাক্ত্যার বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করান। এতদ্বারা তাঁহার মনোভাব কতকাংশে প্রস্ফুট হইয়াছিল। তাঁহার আন্তরিক চেষ্টা ছিল যে. সকল ব্রাহ্মসমাজের সভ্যেরা একমত হইয়া এই আদর্শে দেশের কুরীতি ও কুদংস্কারসমূহের উৎপাটন করিতে থাকিবেন।

বলাবাহুল্য যে, এবম্প্রকার আদর্শে কার্য্য করা শ্রীমদ্দেবেক্রনাথের অভিপ্রেত ছিল না; স্কুতরাং সমস্ত ব্রাহ্মসমাজের
প্রতিনিধি আনমন ও তাঁহাদের প্রক্ষত্য সম্পাদন বিষয়ে
কিছুই স্থসাধ্য হইয়া উঠিল না।

পরস্ক কেশবচন্দ্রের বিশ্বাস যে, এরূপ না হইলে এ জিধর্ম্ম প্রতিপালিত হয় না। স্থতরাং তিনি আপনার চেষ্টায় স্বমতা-বলম্বী লোকদিগের দ্বারা এই প্রকারে ব্রাহ্মধর্ম্মের অনুষ্ঠান ও ব্রাহ্মধর্মপ্রচার নির্কাহ করিতে সঙ্কল্প করিলা তদমুঘায়ী প্রচার কার্য্যাদি পৃথক্ ভাবে স্থাপন করিলেন। পর বংসর ১৭৮৭ শকে দেবেক্তনাথের পরিচালিত আদিম ব্রাহ্মসমাজ হুইতে একবারে বিচ্ছিল্ল হুইলা কেশবচন্দ্র স্বতন্ত্র ব্রাহ্মসমাজ স্থাপনে উদ্যোগী হুইলেন।

কেশবচন্দ্র আদি-ব্রাহ্মসমাজের সম্পর্ক ত্যাগপুর্বক নৃতন উপাসনালয়ের আয়োজনে ব্যস্ত হইলে, মহাত্মা রাজনারায়ণ বস্তু উক্ত আদি-ব্রাহ্মসমাজের পরিচালক-পদ গ্রহণ করেন। কেশবচন্দ্র স্বীয় অভিপ্রায়ান্তরপ ব্রাশ্ধ-সমাজের হাপন জন্ত সাধারণের নিকট সাহান্য প্রার্থনা করিয়াছিলেন \*। জাতি, বর্ণ ও সম্প্রদায় নির্কিশেষে যে ব্রাশ্ধসমাজের পত্তন হইয়াছে, তথায় কোন জাতীয় চিহ্ন থাকা উচিত নহে, এই সংস্কার বলীয়ান্ হইলে, ভারতের সর্কত্র হইতে কেশব চল্রের সাহান্যার্থ টাকা আসিতে লাগিল। তিনি নিঃসম্বলে ঈপ্র-সহায় হইয়া গৃহ হইতে বহির্গত হইলেন, পরস্ক সর্কত্র সকলকাম হইয়া, "ব্রহ্মকুপা হি কেবলং " ইত্যাদি নামান্ধিত প্রজ্ঞা উজ্ঞীন করিয়া রাশিপ্রমাণ স্বর্থ সঞ্চয়পুর্কক কলিকাতায় প্রত্যাগমন করিলেন। তাঁহার বাহ্মধর্মপ্রচার বাহ্লায়পে চলিতে লাগিল। বহুলোক তাহাদের পরিবারের সম্পর্ক ত্যাগ করিয়া তাঁহার সমাজে প্রবিষ্ঠ হইলেন। ১৮৬৯ খৃষ্টান্দের ৬ মার্চ ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র উপাসনা মন্দিরের দার উদ্মক্ত হইল।

উদ্মক্ত হইল।

ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্মসমাজের স্বতন্ত্র উপাসনা মন্দিরের দার উদ্মক্ত হইল।

স্বাহ্ম ক্রাহ্ম স্বাহ্ম স্বাহ্ম স্বাহ্ম উদ্মক্ত হইল।

স্বাহ্ম ক্রাহ্ম স্বাহ্ম স্বাহ্ম স্বাহ্ম উদ্মক্ত হইল।

স্বাহ্ম স্বিহ্ম স্বাহ্ম স

কেশবচন্দ্র হিন্দিগের পোষিত কুসংস্কার ও উপধর্মের ছর্গভগ্ন করিয়া শুক্ষমতে পারিবারিক ও সামাজিকক্রিয়া নির্কাহ
করিবার প্রতিজ্ঞায় আদিম ব্রাহ্মসমাজ হইতে স্বতন্ত্র হইয়া
ছিলেন। তাহার কার্য্যও এই প্রকারে নিম্পন্ন হইতে চলিল।
এখনও একটা বলবং অন্তরায় রহিয়া গেল। নৃতন ব্রাহ্মবিবাহ-পদ্ধতি আইনিদিদ্ধ করিয়া লইতে না পারিলে এই
স্বতন্ত্র-সম্প্রদায়ের কিছুতেই রক্ষার উপায় নাই দেখিয়া, তিনি
ভারতের বড়লাটের স্মরণাপন্ন হইলেন। স্বয়ং গবর্ণর জেনেরল
লর্ড লরেন্স বাহাত্রর কেশব বাব্র উপাসনাস্থানে আসিতেন
এবং তাহার পরম সমাদর করিতেন। কেশব তাহাকে ধরিয়া
একটা সংস্কদ্ধ বিবাহ-আইনের পাণ্ড্রিপি প্রস্তুত করাইলেন।
তাহাতে সর্ক্র্যাধারণ লোকে আপত্তি উত্থাপন করাতে, কেবল
ব্রাহ্মদিগের জন্ত 'ব্রাহ্ম' নামে এই আইন বিধিবদ্ধ করিবার চেষ্টা হইয়াছিল। আদি-সমাজের ও তদন্ত্রগত অপরাপর
সমাজের সভ্যেরাও তাহাতে আপত্তি করাতে তাহাও খণ্ডিত

হইয়া গেল। পরে রেজৡরি দারা সিভিল-বিবাহের আইন বিধিবদ্ধ হইল। এই রেজৡরি কার্য্যের অব্যবহিত পূর্বের বা পরে এক্ষাপাসনা ও পিতার পক্ষ হইতে কন্তাদানাদি কার্য্য করিবার বাধা রহিল না। কেশবচন্দ্র ইহাকেই আপনাদের আইন বলিয়া গ্রহণ করিলেন। ১৮৭২ খৃষ্টান্দে ১৯ মার্চ্চ এই আইন পাশ হয়। এইরূপে সম্প্রদায়বদ্ধনের সর্বেগিকরণ সংগ্রহ হইলে কেশবচন্দ্রের আকাজ্জা পূর্ণ, অভীৡ সিদ্ধ ও বিপুল পরিশ্রম সার্থক হইয়াছিল।

তাঁহার আরক অপৌত্তলিক অনুষ্ঠান এবং জাতি ও বর্ণ নির্কিশেষে বিবাহ প্রভৃতি কুসংস্কার-বর্জিত ক্রিয়াসকল অবাধে চলিতে লাগিল। এতদবধি গ্রাহ্মধর্ম ও গ্রাহ্মসমাজ স্বতম্ভ ও পরিক্ষুট লক্ষণে সর্বজনের হাদয়ঙ্গম হইয়াছিল। একদিন দেবেন্দ্রনাথ "গ্রাহ্ম" লক্ষণ প্রকাশ নিমিত্ত ওঁল্লারযুক্ত অঙ্গুরীয়ক পরিধানের ব্যবস্থা করিয়া ছিলেন। এইরূপে গ্রাহ্মদিগকে স্বতম্ভ সম্প্রদায়ের লোক বলিয়া নির্দিষ্ট হইতে হয় \*।

বান্দাদিগের বয়োবৃদ্ধি সহকারে তাহাদের পুত্রকভার সংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। তাহাতে জাতকর্ম, নামকরণ ও বিবাহাদি ব্রাহ্ম-অফুষ্ঠানের বাহুলা হইতে চলিল।

বিবাহআইন বিধিবদ্ধ হইবার ৬ বংসর পরে কেশব-চন্দ্রের স্বীয় কন্সার বিবাহসম্বদ্ধ উপস্থিত হয়। এই বিবাহে কেশবচন্দ্রকে বড়ই বিপাকে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি বাধ্য হইয়া কন্সাকে বরপক্ষীয় লোকের হস্তে ছাড়িয়া দিলেন। এই বিবাহ ব্যাপারে তাঁহার অবলম্বিত আইনের কোন বিধি থাটে নাই। ইহা কোচবিহার-বিবাহ নামে প্রসিদ্ধ, (১৮৭৮ খুষ্টান্ধ)।

এই ঘটনায় কেশবচক্রের সম্প্রদায়ের অধিকাংশ লোক তাঁহার প্রতি থজাহস্ত হইলেন। তিনি আকাশপাতাল-ব্যাপী আন্দোলন করিয়া যে আইনের প্রয়োজন ও অবশ্র-পালনীয়তা দেখাইয়ছিলেন, আপনার বেলা তাহার দিক্ দিয়া চলিলেন না; তিনি ধর্মবুদ্ধিকে অর্থের মন্দিরে বলিদান দিলেন। এইরূপ এবং অন্ত সহস্রপ্রকার মানি ও নিন্দাবাদ তাঁহার মস্তকে বর্ষিত হইয়াছিল। অবশেষে তদিকদ্ধানী বাদ্ধাণ তাঁহার সম্পর্কত্যাগ করিয়া নৃতন এক সমাজ স্থাপন করিলেন। সেই সমাজে বাদ্ধ নামধারী বহুলোক একত হইলেন। তাহার নাম হইল—সাধারণ বাদ্ধসমাজ। ১৮৭৮ থৃষ্টাব্দে ১৫ মে সাধারণ সমাজ স্থাপিত হয় ।

<sup>\*</sup> কেশবচন্দ্র ভারতবর্ষের সকল ব্রাহ্মসমাজকে এক প্রত্তে গ্রথিত করিবার উদ্দেশে তাঁহার স্থাপিত এই সমাজের নাম রাখিলেন, ভারতবর্ষীয়-ব্রাহ্ম-সমাজ। ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দ নবেম্বর মাসে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্মানুরাগী ব্যক্তিমাত্রের নিকট প্রার্থনা জানাইলেন যে, তাঁহার প্রচার কার্য্যে এবং বিশুদ্ধ আদর্শভূত এই ব্রাহ্ম-সমাজ স্থাপনে সকলেই যেন অর্থ দারা সাহায্য করেন।

<sup>†</sup> এতদ্বারা বুঝা যার বে,রাহ্মসমাজ বলিলে একটা গৃহ ও তর্মধ্যবর্ত্তী লোক বুঝার না। রাহ্মসমাজ কেবল রক্ষোপাসক লোকদিগের সমাজ। উপাসনাগৃহকে রক্ষের উপাসনা-মন্দির বা কেবল রক্ষমন্দির বলিতে হইবে। কলিকাতা মেছুয়াবাজার ষ্ট্রাটের ৮৯ নং ভবনে কেশবচন্দ্র সেনের নববিধান-সমাজ প্রতিষ্টিত আছে।

<sup>\*</sup> কিন্তু হুঃথের বিষয় এ প্রথা প্রচলিত হয় নাই।

<sup>†</sup> কলিকাতা কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রাট ২১১ সংখ্যক ভবনে এই সমাজমন্দির নির্ম্মিত হয়।

নামের ব্যবস্থায় ইহার প্রকৃতিও বুঝা যাইবে। শ্রীযুক্ত কেশবচন্দ্র কোচবিহার-বিবাহ-ঘটনাকে বিধাতার বিশেষ-বিধান বলিয়া আইন লজ্মনদোষ কাটাইতে লাগিলেন। পক্ষাস্তরে তাঁহারাও তাঁহাকে ভারতবর্ষীয়-ব্রাক্ষসমাজের উপাদনামন্দিরের অধিকার হইতে বিচ্যুত করিবার চেষ্টা করিলে, তিনি পুলিশের সাহায্যে আপনার স্বাধিকার-রক্ষা করিয়াছিলেন। তথন তিনি ইহা বোষণা করিলেন যে, এই মন্দিরটী আমার প্রতি বিধাতার দান। এই প্রকারে ভারতবর্ষীয়-ব্রাক্ষসমাজের অধিকার হইতে সর্ক্রিষয়ে সম্যক্রপে বঞ্চিত হইয়া সেই মন্দিরের উপাদকগণ এই নৃতন সমাজ ও নৃতন সমাজ-মন্দিরের গঠন-কার্য্যে সর্ক্রপ্রকারে সাধারণতন্ত রাজনীতির অনুসরণ করিলেন। অত এব প্রথমেই ইহার "সাধারণ-ব্যক্ষসমাজ" নামকরণ হইল।

সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের পরিচয় দিবার নিমিত্ত অধিক কিছু বলিতে হইবে না। এই সমাজের সভ্যেরা যথন ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সহিত একবোগে উপাসনাদি করিতেন, তংকালে তাঁহারা যে ভাবে ও যে প্রকারে উপাসনা এবং শরিবারিক ও সামাজিক ক্রিয়াকলাপাদির অন্তর্ছান করিতেন, এখানেও তাঁহারা সেই সমস্ত আচার বিধিবং রাখিলেন; কেবল ব্যক্তিবিশেষের একাধিপত্য খণ্ডন ও সাধারণতন্ত্রের রাজনীতি স্থাপন করিতে গিয়া তাঁহারা বহুনিয়ময়ুক্ত কার্যানির্কাহক-সভা ও তাহার শাখা প্রশাখা বৃদ্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। অধিকন্ত ইহারা ইংরাজী গির্জ্জার রীতি অনুসারে বরক্তাকে এই সাধারণ উপাসনামন্দিরে আনিয়া তাঁহাদের বিবাহ আইনসঙ্গতরূপে সম্পাদন করিতে লাগিলেন। তাঁহাদের উপাসনাদিতেও অনেক খুষ্টানী ভাবের আদর দেখা যায়।

এদিকে কেশবচন্দ্র আত্মীয়জনের বিদ্যোহিতায় ব্যথা পাইয়া কেবল ঈশ্বরিষ্টিয়ার নিমগ্ন হইলেন। তিনি পূর্ব্বাপর ইহা দেখিয়া আদিতেছেন যে, লোকসকল যুক্তি ও তর্কের উপর অধিক নির্ভর করিয়া এক প্রকার নাস্তিক ও স্বেচ্ছাচারী হইয়া পড়ে। ব্রাহ্মসমাজে সেরপ নাস্তিক্য বা ষ্থেচ্ছাচার নিবারণ জন্ম তিনি যে বিধি-নিয়ম প্রবর্তিত করেন, তাহা ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে খাটাইতে পারা যায় না দেখিয়া, তিনি 'নববিধান' নামে আত্ম-মত প্রকাশ করিতে লাগিলেন \*।

\* ১৮০১ শকের ১২ মাঘ বিধিপূর্বক নববিধান ঘোষিত হয়। (১) ঈশ্বর আছেন, (২) তিনি পিতা ও আমরা পুত্র, (৩) ঈশ্বর পবিত্র, আমাদের পাপ ত্যাগ করিয়া পবিত্র হইতে হইবে, (৪) সকল ধর্ম হইতে সার ও সত্য গ্রহণ করিতে হইবে, (৫) বিশ্বাসীদিগের মধ্যে একতার বন্ধন দৃঢ় করিতে হইবে, (৬) মহাপুরুষেরা এক একটা বিধান লইয়া আইনেন, তাহা প্রণিধান পূর্বক বুঝিতে হইবে এবং (৭) সর্ববিধানের সমষ্টিতে বিধান পূর্ব হইতেছে, ইহা প্রণিধান পূর্বক জগৎকে পূর্ণ-ব্রেক্সের সন্তায় পূর্ণ দেখিতে হইবে।

বর্তুমান নববিধান মতে বিশ্বাসিগণ এই সকল সার সত্যের মধ্যে আর সন্দেহ ও তর্ক আনিবেন না, স্থিরবিশ্বাসে ঐহিক ও পারত্রিক কল্যাণকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতে থাকি-বেন; ইহাই নববিধানের তাৎপর্য্য।

নববিধানাচার্য্য কেশবচন্দ্র সর্ব্ধধ্যের সারভূত এই সকল তর্কে পরন-স্বরূপ করিয়া পূর্ব্বাপর সাধকদিগের জ্ঞান, ভক্তি, যোগ ও বৈরাগ্যের সমন্বর চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি আপন সম্প্রদায় মধ্যে হিল্পদিগের হোম, খৃষ্টানদিগের জ্ঞলমজ্জন, শিথদিগের দরবার-ভজনা, বৈশুবদিগের সঙ্কীর্ভন এবং শাক্ত দিগের "মা" "মা" বাণী, বিশুবভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়া যান। তন্মতাবলম্বী রাহ্মগণ মুসলমান ধর্ম-প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদের স্থায় কেশবচন্দ্রকে নববিধান-প্রবর্ত্তক "আচার্য্য" বলিয়া প্রথিত করিতেছেন। সম্প্রতি রাহ্ম নামে যে সম্প্রদায় গঠিত হইতেছে, সেই সম্প্রদায়ের সকল ব্যক্তিই উপরি-উক্ত বিশেষবিধানে একমত না হইলেও কেশবচন্দ্রকে তাঁহাদের মূল বলিয়া স্থাকার করিয়া থাকেন।

এই প্রকারে একণে "ব্রাহ্মসমাজ" শব্দে চুই প্রকার অর্থ-সঙ্গতি করা যায়—(১) ব্রাহ্মনামধারী ব্যক্তিদিগের সম্প্রদায় (২) ব্রন্ধোপাসকদিগের মণ্ডলী। আদি ব্রাহ্মসমাজ দারা বান্ধ্যপ্রদায়ের ব্যতিরেকে ব্রহ্মোপাসকমগুলীর অধিক বৃদ্ধির চেষ্টা হইতেছে, তাহাতে যাঁহারা ব্যবস্থা-পূর্বাক দেবতাদিগের বহুত্বকে একত্বে অর্থাৎ পর্ত্রন্ধে সমাবেশ করিতেছেন.—গাঁহারা বাহুপূজার পরিবর্ত্তে মানুসপূজার বিধান করিতেছেন,— যাঁহারা প্রবণকীর্ত্তনাদি প্রকরণে ভক্তিমার্গে এক সর্বেশ্বরের প্রতি নিঠাবান হইতেছেন,—্যাঁহারা নীতিপালনকে অব্যক্ত ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠ আরাধনা বিবেচনা করেন,—এবং যাঁহারা যোগ-মার্গে প্রমান্ত্রার নির্কিশেষত্ব সাধনা করিতেছেন,—তাঁহারা সক-লেই আদি-এক্সিমাজের মতের অমুবর্তন করিতেছেন, অথবা আদি-ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য করিতেছেন, এমন বিবেচনা করিতে হয়। অতএব নববিধানী এবং সাধারণী-ব্রাক্ষদিগের সহিত এই সকল পরমাত্মনিষ্ঠ ব্যক্তিবর্গ আদি-ব্রাহ্মসমাজ অর্থাৎ ব্রন্ধোপাসকদিগের মণ্ডলীমধ্যে পরিগণিত হইতে পারেন \*।

বান্দ্রমাজের ইতিহাসে আর একটা বিষয় জ্ঞাইব্যু-

<sup>\*</sup> শ্রীমন্দেবেন্দ্রনাথ ব্রাহ্মধর্ম গ্রন্থের উপনিষদংশের তাৎপর্য্য বিশুদ্ধ সংস্কৃতভাষার অনুদিত করিয়া অধ্যাপক ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের এবং বেদোপনিষৎসেবী
জনগণের ব্রহ্মজ্ঞান উদ্দীপন নিমিত্ত বিতরণ করিতেছেন। রামমোহন রায়
ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিবস (৬ ভাদ্র) সাস্বংসরিক বিধানে ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগকে
অর্থদান করিতেন। এক্ষণকার সাস্বংসরিক উৎসবে এই ব্রহ্ম (বেদ)
দান এতৎসময়োচিত মহাদান বলিয়া পরিগৃহীত হইবার যোগ্য।

দেবেন্দ্রনাথের সহিত কেশবচন্দ্রের বিচ্ছেদ সময়ে তত্ত্তয়ের বে ভিন্ন সংস্কার প্রবল হইরাছিল, তাহার কতক পরিচয় পুর্বেষ দে ওয়া হইয়াছে। দেবেন্দ্রনাথ দেখিলেন, কেশবচন্দ্রের ভাব ও গতি পৃষ্টার ধর্মানুগত এবং বিজাতীয় হইয়া পড়িতেছে। তাহাতে তিনি জাতায় ভাবের উদ্দীপনায় প্রবৃত্ত হইলেন। এই স্ময়ে স্বদেশ, স্বজাতি ও হিন্দুধর্মের নামে উন্নতিসাধক বহু সভা-সমিতি ও গ্রন্থাদি প্রকাশ হইতে লাগিল। হিন্দু রাতিনাতির মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট ও নির্দোষ, তাহার রক্ষাপকে আদি-সমাজের দৃঢ়তা জিমাল। ক্রমে কেশবচন্দ্রের অস্থি-মজ্জাগত হিন্দুভাব পরিকুট হইতে লাগিল। তিনি হিন্দুর শুকাচার পরিগ্রহ করিলেন। অতি শৈশব হইতেই তিনি নিরাম্য ভোজন করিতেন। তংপ্রভাবে ব্রাক্ষদিগের মধ্যে মংসামাংসাদি আহারের প্রদক্তি থর্ক হইয়াছে। বিলাত-প্রবাসী অত্মদেশীয় যুবক-বুন্দের মধ্যে স্বদেশীয় রীতিনীতি পালনপক্ষে শ্রীশ্রীমতা মহারাণী ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার সমাদৃত কেশব-চ करे खरू शानीय। मर्वा क नवहरक्त ने बत-निष्ठी, উদ্যম ও শ্রমশীলতাদি গুণ-সমূহ তত্তৎ গুণের আদর্শ ভূত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আদি-আদামাজ হইতে ভারতব্যীয় আদামাজের উদ্ভব, তাহা হহতে পুনশ্চ সাধারণ সমাজের উৎপত্তি, ইতিমধ্যে ভান্সবিবাহ-আইনের আবগুকতা বিষয়ে বাদানুবাদ:--এই তিন ঘটনায় নানাপ্রসঙ্গে ব্রাহ্মদিগের মধ্যে তুমুল বিবাদ হহয়া গিয়াছে। একণে তিন আদর্শে তিন ব্রাক্ষমাজ তাহা-দের শাখা প্রশাখা বিস্তার করিতেছেন। ব্রাহ্মদিগের মধ্যে আর বিবাদবৃদ্ধির সম্ভাবনা নাই। প্রত্যুত বিবিধ শুভকর্মো-প্রক্ষে তিন স্মাজেরই লোক একত্র হইয়া থাকেন। ইউরোপ ও আমেরিকার বিশুদ্ধ একেশ্বরবাদী সমাজ, এদেশীয় আর্য্য সমাজ, থিওজফিষ্ট সম্প্রদায় এবং পরমহংস ভক্তসম্প্রদায় প্রভৃতি এই ৭৪ বংসরের ব্রাহ্মসমাজের অমুকরণে গঠিত। বালেরা এক্ষণে এই সমস্ত উন্নতজ্ঞানসম্পন্ন লোকদিগকে প্রাতির দৃষ্টিতে দেখেন এবং যতদূর সম্ভব তাহাদের সহিত সন্মিলনের চেষ্টা করেন। আদি-সমাজের পুরাতন অশ্বথাবৃন্ধতুল্য তত্ত্ববোধিনীপ্রতিষ্ঠাতা দেবেন্দ্রনাথ এক্ষণে শ্রীমন্মহার্ঘ আখ্যায় ভূষিত হইতেছেন। এই পুণাবুকের তলে এক এক সময় বিভিন্নদেশীয় একেশ্বরবাদিগণ (Unitarian) একত হুইয়া পর্-ব্রন্ধের জয় ঘোষণা করেন।

"গ্রীষ্মকালের প্রথন রৌদ্র ও ঝঞ্চাবাতের পর বর্ষা-কাল উপস্থিত হইবে।" "সহিষ্ণু হইয়া তাহার জন্ত অপেকা কর।" শ্রীমদ্ দেবেক্রনাথের ১৭৮৭ শকের এই কথা এক্ষণে শ্বন করিতে হয়, যে সকল বৃক্লেরু পূষ্প শোভাহীন ও সৌরভ-শৃত্য হইয়া যায়, বর্ষার জলধারায় তাহাদের পুষ্পের নৃতন শ্রী ও দৌরভ প্রকাশ পার। ব্রাহ্মগণ ব্রাহ্মসমাজ-বৃক্ষের পুষ্পান্তবকের এক্ষণে সেই অবস্থা দেখিবার আশা করিতেছেন।

ব্রাক্সাহোরাত্র (পুং) এক্ষণোধ্যোরাত্রঃ। এক্ষার দিন ও রাত্রি। ইহা মনুষ্যদিগের কল্পন্ন কাল। উদয়কল্প দিবা এবং ক্ষমকল্প রাত্রি। দৈবপরিমাণ কালের সহস্ত্রগ এক্ষার একদিন ও তৎ পরিমাণ কালে এক রাত্রি হয়।

"দৈবিকানাং যুগানান্ত সহস্রং পরিসংখ্যুয়া।

বাদ্যামেকমহজে রিং তাবতী রাত্রিবেব চ ॥" (মনু ১।৭২)
বাদ্যি ( তি ) বন্ধন্-ইঞ্, টিলোপঃ। ১ বন্ধার অপত্য।
২ বন্ধার অবয়বভূত। "নমো রুচায় বান্ধরে" (শুরুবজু৽ ৩১।২০)
বান্ধরে বন্ধণোহপত্যং বান্ধঃ ইঞি টিলোপঃ বন্ধাবয়বভূতায়
বা' (বেদদীপি • )

ব্রান্সিকা (স্ত্রী) বান্ধ এব সংজ্ঞায়াং স্বার্থে বা কন্ অত ইত্বঞ্চ। ব্রাহ্মণবৃষ্টিকা। (শব্দরত্বা•)

ব্ৰোক্ষী (স্ত্ৰী) ব্ৰহ্মণ ইয়ং, ব্ৰহ্মন্-অণ্টিলোপঃ, স্তিয়াং ভীপ্। ১ ছৰ্গা।

"বৃহদশ্বশরীরং যদপ্রমেয়ং প্রমাণতঃ। বৃহদ্বিস্তীর্ণমিত্যুক্তং ব্রাক্ষী দেবী ততঃ স্মৃতা॥"

(मरीशु॰ ८८ घ॰।

২ শিবের অষ্টমাতৃকার অন্তর্গত মাতৃকাবিশেষ। ৩ সরস্বতী। ৪ স্বর্গমর্তি।

"ব্রাক্ষী মাহেশ্বরী চৈব বৈষ্ণবী চৈব তে তন্তুঃ। ত্রিধা যম্ম স্ক্রপস্ক ভানোর্ভাস্বান্ প্রসীদতু॥"

(মার্কভের পু০ ১০৯।৭১)

৫ রোহিণীনক্ষত্র। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ব্রহ্মা। ৬ শাকভেদ, ব্রাক্মীশাক (Herpestis Monniera)। চলিত নাম বাঙ্গালা—অধবিণী, ধোপচম্নী, ব্রিন্ধীশাক; হিন্দি—বর্জী, ব্রন্ধী, জলনিম, শ্বেতচম্নী; উড়িয়া— উরিফাপণী; বোধাই—বাম; তামিল—বীমি, নীপিরিমাই নীরব্রন্ধী; মলয়ালম্—বীমি।

ভারতের প্রায় সর্ক্রিই ৪০০০ ফিট্ পর্যান্ত উচ্চ স্থানে অথবা পুক্ষরিণ্যাদির তীরবর্তী জলসিক্ত ভূমে এই শাক জন্মিতে দেখা যায়। আয়ুর্বেদ শাস্ত্রে ইহার শিকড়, পত্র ও ডাঁটা প্রভৃতির বিশেষ বিশেষ গুণ লিপিবন্ধ হইয়াছে। ইহা মৃত্রকারক ও মৃত্ বিরেচক। কেরাসিন্ তৈলের সহিত ব্রাহ্মীশাকের রস গাঁটে মর্দন করিলে গেঁটেবাত বিদ্রিত হয়। উন্মাদ, অপস্মার, স্বর্জক প্রভৃতি রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। অর্ক্তোলা পাতার রদের দহিত ২.জুপল পাচক শিক্ড মধুর দহিত দেবন করিলে মন্তিক্ষের উন্দাদতা নষ্ট করে। ইহা বিষহর। বালকের ছর্দ্দি (Catarrh) ও বায়ুনলীর প্রদাহে (Bronchitis এক চামক ইহার পাতার রদ দেবন করাইলে বমন ও দান্ত দারা শ্লেমার প্রকোপ উপশ্যাত হইয়া থাকে। ৭ কঞ্জিকা, চলিত বায়ুনহাটী। ৮ পদ্ধগড়ক মংস্ত, চলিত

৭ কঞ্জিকা, চলিত বামুনহাটী। ৮ পদ্ধগড়ক মংশু, চলিত পাঁকালমাছ। ৯ সোমবল্লরী, চলিত সোমলতা। (মেদিনী) ১০ মহাজ্যোতিয়তী। ১১ বারাহীকন্দ। ১২ হিলমোচিকা চলিত হিঞা। (রাজনি•)(ত্রি) ১৩ ব্রহ্মপ্রাপ্তিযোগ্যা।

"স্বাধ্যারেন ব্রতৈর্হোনৈস্ত্রৈবিদ্যেনেজ্যয়। স্থতৈঃ। ব মহাযজ্ঞৈশ্চ বজিশ্চ ব্রাক্ষীয়ং ক্রিয়তে তন্তঃ॥" ( মন্তু ২।২৮) ১৪ ব্রক্ষভবা।

"এষা ব্ৰাক্ষী স্থিতিঃ পাৰ্থ নৈনাং প্ৰাপ্য বিম্হ্যতি।" ( গীতা ২।৭২ )

ব্ৰাহ্মীকন্দ (পুং) ব্ৰাহ্ম্যাঃ কন্দ ইব কন্দো যস্য। বারাহীকন্দ। ব্ৰাহ্মীকুণ্ড (ক্লী) স্কন্পুরাণোক্ত তীর্থভেদ। ব্রাহ্মোদনিক (ত্রি) ব্রাহ্মণদিগের পাকাগ্নি। ব্ৰাক্ষ্য (ফ্রী) > বিশ্বয়। ২ দৃশ্য। বন্ধণ ইদং বন্ধন্ধ্যঞ্। (তি) ৩ বন্ধসম্মী।

> "চতুৰ্দিশ গুণো হেষ কালো ব্ৰাক্ষ্যমহঃ স্মৃতম্।" ( মাৰ্কণ্ডেয় পু• ৬)৩৮)

ব্রুবৎ ( ত্রি ) ব্রবীতীতি ক্র-শতৃ । বক্তা।
"ক্তে নিঃসংশয়ে পাপে ন ভূঞ্জীতামপস্থিতঃ।
ভূঞ্জানো বর্দ্ধয়েৎ পাপমসত্যং সংসদি ব্রুবন্॥"

( প্রায়শ্চিত্তত )

ক্রেবাণ ( ত্রি ) ব্রতে ইতি ব্র-শানচ্। বক্তা।

"ইতি ব্রবাণো মধুরং হিতঞ্চ তমাঞ্জিহনৈথিল্যজভূমিম্।"

(ভটি ২।৪০)

ক্রে, কথন। অদাদি উভয় দিকর্ম েস্ট্। লট্—ব্রবীতি, ক্রেতে, ক্রবতে। ক্রধাতুর লটের 'তি' আদি পাঁচটীর স্থানে লিটের নল আদি করিয়া পাঁচটী হয়। যথা আহ, আহতুঃ, আহুঃ আখ, আহপুঃ। লিঙ্ক্রয়াং। লঙ্ অব্রবীং, অক্রতাং, অক্রবন্। অক্রত, অক্রবত।
বৈদ্ধ (পুঃ) জল। পাশ।



ভকার। ব্যঞ্জনবর্ণের চতুর্বিংশতিতম বর্ণ, প্রবর্ণের চতুর্থকর্ণ। ইহার উচ্চারণস্থান ওঠ। এই বর্ণ উচ্চারণ
কালে ওঠের সহিত জিহ্বাগ্রের স্পর্শ হয় বলিয়া ইহা স্পর্শ বর্ণ।
ইহার উচ্চারণে আত্যস্তর-প্রয়, বাহ্ম-প্রয়র, সংবার, নাদ ও
বোষ। ইহা মহাপ্রাণ। ভকারের স্বর্গণ—
"ভকারং শৃণু চার্ক্সি স্বয়ং পরমকুগুলী।
মহামোক্ষপ্রদং বর্ণং তরুণাদিত্যসংপ্রভন্॥
পঞ্চপ্রাণমরং বর্ণং পঞ্চদেবময়ং সদা॥" (কামধেমুত•)
এই বর্ণ পরমকুগুলীস্বরূপ, মহামোক্ষপ্রদে, তরুণ আদিত্যসঙ্কাশ,
পঞ্চপ্রাণ ও পঞ্চদেবময়। বক্ষভাষায় ইহার লিখন প্রণালী—

"উর্দাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্র। তু কুওলী।
পুনশ্চাধোগতা দৈব অত উর্দ্ধগতা পুনঃ॥
বন্ধা শস্তুশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশস্তাম্থ তিষ্ঠতি॥" (বর্ণোদ্ধারতম্ত্র)
উর্দ্ধাধঃক্রমে একটা রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুওলী
করিবে, ইহাকে পুনর্বার অধোগত করিয়া পরে উর্দ্ধগত
করিয়া দিলে এই বর্ণ হয়। ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর এই তিন
ক্রম উহাতে অবস্থিত আছেন। ধ্যানপূর্বক এই বর্ণ দশবার
ক্রপ করিলে সকল অভীষ্ঠদিদি হয়। ইহার ধ্যান—

'তড়িংপ্রভাং মহাদেবীং নাগকস্কণশোভিতাম্।

য়ড়্ভূজাং বরদাং ভীমাং রক্তপক্ষজলোচনাম্॥
রক্তবন্ধপরীধানাং রক্তপুপোপশোভিতাম্।
চতুর্বর্গপ্রদাং দেবীং সাধকাভীষ্টসিদ্দিদাম্।
এবং ধ্যাত্বা ব্রহ্মরূপাং তন্মন্তং দশধা জপেং॥'
এইরপে ধ্যান করিয়া পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।
"ব্রিশক্তিসহিতং বর্গং ব্রিবিন্দুসহিতং প্রিয়ে।

আত্মাদিতবসংযুক্তং ভকারং প্রণমান্যহম্॥" (বর্ণোদ্ধারতস্ত্র) ভকারের বাচক শব্দ বথা—ক্লিরা, ভ্রমর, ভীম, বিশ্বমূর্ত্তি, নিশাভব, দ্বিরপ্ত, ভূষণ, মূল, যজ্ঞস্ত্রবাচক, নক্ষত্র, ভ্রমণা, দীপ্তি, বয়ঃ, ভূমি, পয়দ্, নভ, নাভি, ভদ্র, মহাবাহু, বিশ্বমূর্ত্তি, বিতাপ্তক, প্রাণাত্মা, তাপিনী, বজ্ঞা, বিশ্বরূপী, চক্রিকা, ভীমদেন, স্কুধাদেন, স্কুধ, মায়াপুর ও হর \*। (বর্ণাভিধান তন্ত্র)

 'ভঃ ক্লিলা অমরো ভাঁমো বিষমুর্তিনিশাভবম্। দ্বিরঙো ভূষণো মূলং ষজ্ঞস্ত্রন্ত বাচকঃ । মাতৃকাভাবে এই বর্ণ নাভিতে ভাস করিতে হয়। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে ভয়, মরণ, ক্লেশ ও হঃথ হয়। (বৃত্তরত্না • টাকা)

ভ (ক্নী) ভাতীতি ভা-দীপ্তৌ বাহুলকাৎ ড। ১ নক্ষত্র।

"প্রাগ্গতিহমতন্তেষাং ভগগৈঃ প্রত্যহং গতিঃ।

পরিণাহবশাদ্ভিনা তদশাদ্ ভানি ভূঞ্জতে॥" (স্র্যাসিদ্ধান্ত্যা২৫)

২ গ্রহ। (শব্দর্জা•) ৩ রাশি। (জ্যোতিস্তব্ব) পুং)
৪ শুক্রাচার্য্য। (মদিনী) ৫ ভ্রান্তি। (শব্দর্জা৽) ৬ ভূধর।
৭ ভ্রমর। (একাক্ষরকোষ)

ছন্দঃশাস্ত্রোক্ত আদি গুরু অন্তালঘূরম বর্ণত্রয়। 'ভাদিগুরুঃ' ছন্দের লক্ষণে 'ভ' এই বর্ণ থাকিলে বুঝিতে হইবে যে, প্রথম বর্ণটী গুরু এবং শেষ হুইটী লঘু হুইবে। কাব্যের আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে যশোলাভ হুইয়া থাকে।

"ভশ্চন্দো যশ উজ্জলম্" ( বৃত্তরত্বা ৽ টীকা ৽ )

ভইড় (দেশজ) পরিমাণবিশেষ।
ভইল (দেশজ) চিহ্ন, আরুতি। ব্রজবুলিতে 'হইল' অর্থবোধক।
ভংসদ (পুং) পায়ু।

"ভাসদাদ্ ভংসসো বি বৃহামি তে।" (ঋক্ ১০।১৬৩।৪) 'ভাসদাৎ ভসৎ কটিপ্রদেশস্তংসম্বন্ধাং ভংসসো ভাস-মানাৎ পারোস্তে' (সায়ণ)

ভঁইষ (দেশজ) মহিষ শদের অপভংশ।

ভঁইসরোরগড়, রাজপুতনার উদয়পুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর ও গিরিছর্গ। ভামনী ( ব্রাহ্মণী ) ও চম্বল নদীর সঙ্গমদেশে ( ৩০০ হইতে ৭০০ ফিট্ উচ্চ ) একটা গওনৈলের উপর স্থাপিত। অক্ষা০ ২৪০ ৫৮ উ: এবং দ্রাঘি০ ৭৫০ ৩৬ পূ:। উহার দ্রারোহ উত্তরপার্শ ব্যতীত অপর তিন দিকেই নদী, স্থতরাং শত্রুবৈদ্যের ছ্গাক্রমণ এক প্রকার অসম্ভব। দিলীর পাঠানরাজ আলা উদ্দীন্ ( ১২৯৫-১৩১৫ খু: ) এই

> নক্ষত্ৰং ভ্ৰমণা দীপ্তিৰ্বয়ে। ভূমিঃ পয়ো নভঃ। নাভিভন্তং মহাবাহবিৰমুভিবিতাগুকঃ॥ প্ৰাণান্থা তাপিনী বজ্ৰা বিষরূপী চ চন্দ্ৰিকা। ভীমদেনঃ স্বধাদেনঃ স্বথো মায়াপুরং হরঃ॥' ( বর্ণাভিধানতন্ত্র )

হুর্গ অধিকার করেন। হারাবতী ও মেবার নগরের বাণিজ্য দ্বাদি এই নগরমধ্য দিয়া গমনাগমন করিয়া থাকে। উদয়পর রাজ্যের জনৈক প্রধান দামন্ত এখানে বাস ও আধিপত্য করিয়া থাকেন। ইহার তিন কোশ পশ্চিমে বরোলীর স্মপ্রাচীন ধ্বংসাবশেষসমূহ নয়নগোচর হয়। এই প্রাচীন নগরের নাম ভদ্রাবতী, হুণরাজগণের রাজত্ব সময়ে ইহার যথেপ্র সমৄদ্ধি হইয়াছিল। বর্ত্তমান ভইসরোরগড়ের চতুপ্পার্শবর্তী ধ্বংসরাশি ও স্তৃপরাজিই তাহার নিদর্শন, মহায়া টড্ সাহেব এস্থানের ভগ্রপায় শিবমন্দিরের অত্যাশ্ব্যা শিরনিপ্ণ্য দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে সমগ্র রাজপুতনার বর্ষাধিক রাজস্বেও ইহা নিপ্লাদিত হইতে পারে না।

ভঁই দ বাল, উ: প: প্রদেশের মুজঃ ফরনগর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। যমুনানদীর পূর্ব খালের উপর মুজঃ ফর-নগর হইতে ১০॥ জোশ দূরে অবস্থিত। এই গ্রামের ঠিক মধ্যস্থলে স্থাপরিতা পীর ঘাইবের ২০ ফিট্ উচ্চ সমাধিত্বপ বিদ্যমান আছে।

ভকত, (ভগত বা ভক্ত) উ: পাঃ প্রদেশের মধ্য ও নিয়শ্রেণীর
শাক্ত উপাদকমাত্রেই ধর্মপরিচর্য্যার নিমিত্ত এই সংজ্ঞার
অভিহিত হইয়া থাকে। মত্য, মাংস বা মংস্থ পান ও ভোজনে
বিরত বলিয়াই তাহারা স্বতন্ত্র থাকবদ্ধ ও ভকং নামে পরিচিত হইয়াছে। জৈসবার, বিয়াহং, বিহারবাসী তাম্বলী এবং
কদরবাণী ও ক্ষোধন নামক বেনিয়াগণ ভক্ত উপাধিতেই
ভূষিত। মানভূম ও হাজারিবাগ জেলার ভক্তগণ সাধারণতঃ চটিতেই কার্য্য করিয়া থাকে।

২ ওরা ওন্জাতির মধ্যে এই নামে একটী বিশিষ্ঠ থাক দেখা যায়। ধর্মনীলতার জন্ম তাহারা এই স্বতন্ত্র আখ্যা লাভ করিয়াছে।

ইহারা আপনাদিগকে ওরাওন্ বলিয়া স্বীকার করে এবং ঐ জাতি হইতে শিষ্য গ্রহণ করিয়া আপনাদের সম্প্রদার বৃদ্ধি করিয়া থাকে। যে সকল ওরাওন্ ইহাদের ধর্মে দীক্ষিত না হয়, ইহারা তাহাদের স্পৃষ্ট জলও গ্রহণ করে না। হিল্-দেবতার সমকে উৎসর্গীকৃত ছাগমাংস ব্যতীত অপর মাংস ভোজন ও মদ্যপান বিশেষ নিষিদ্ধ, কিন্তু মৎস্যাহারে কোন নিষেধ নাই। ইহারা ওরাওন্, তেলি বা মুণ্ডাদিগের সহিত একত্র মিষ্টার ভোজন করিতে পারে।

মহাদেব ও কালী ইহাদের প্রধান উপাস্যদেবতা। প্রতি বুধ ও শনিবারে ইহারা পূজা দেয় এবং প্রসাদী দ্রব্য সপরিবারে ভোজন করিয়া থাকে। পূজাদিতে ব্রান্ধণেরা ইহাদের পৌরোহিত্য করে না, উহাদের মধ্যে পূজাকর্মে দক্ষ জনৈক ব্যক্তি ছাগাদি উৎসর্গ প্রভৃতি সকল ক্রিয়াই সম্পাদন করিয়া থাকে। বিবাহাদি কার্য্যেও জনৈক ভকত গুরোহিতরূপে অধিষ্টিত থাকিয়া হিন্দু-প্রথার অমুকরণে কার্য্যাদি সম্পন্ন করে। কন্তার পণস্বরূপ এক জোড়া বলদ বা তছপযুক্ত মূল্য দিলেই ইহাদিগের বিবাহ সিদ্ধ হয়। ব্রাহ্মণেরাইহাদের পৌরোহিত্য না করিলেও ধর্ম্মোপদেষ্টা বা মন্ত্রদাতা শুকুরপে ব্রতী হইয়া থাকেন।

অনুকরণপ্রয়াদী ভকত ওরাওন্গণ হিলু-ধর্মের সাদ্খনরকার বত্ববান্ হইলেও তাহাদের মধ্যে এখনও অসভা ওরাওন্দিগের কএকটা কুরীতি প্রচলিত আছে। তাহাদের ধর্মভাব বিবাহসংস্কারে আদৌ জড়িত নহে। ওরাওন্দিগের ভায় তাহারাও ১৬শ বর্ষীয়া কভার বিবাহ দেয়। বিবাহের পূর্কেকভা যদি অপর পাত্রের সহিত সম্ভাবস্থাপন করে, তাহাও ততদ্র দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হয় না। এরপ সম্ভাব-সহবাসে কভা গর্ভবতী হইলে, সেই পাত্রের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা হইলে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহে বাধা নাই। বিধবাবিবাহও প্রচলিত আছে। স্বামী বা স্ত্রীর মধ্যে সামাভ মনোমালিভ ঘটলে বিবাহবন্ধনছেদ হইয়া থাকে। পরস্পর পরস্পরের পরিত্যক্ত হইয়া অভ্যত্র বিবাহ করিলেই গোলমাল মিটিয়া য়য়, অথবা কভা গ্রহণ কালে স্বামীকে বে পণ দিতে হইয়াছিল, তাহা প্রত্যর্পণ করিলেই স্ত্রী অব্যাহতি পাইতে পারে।

ইহারাও পদ্ধতিমত শ্বদেহ দাহান্তে অর তক্ষ বা হাড় লইয়া রাথে, 'হডিডফে ড়' উৎসবের সময় সেই গুলি লইয়া ভূঁইহারি গ্রামে প্রোথিত করে। ঐ সময় মৃত পূর্বপুরুষগণের উদ্দেশে চাউল, শৃকরশাবক প্রভৃতি উৎসর্গ করে, কেছ কেহ এমন কি প্রতিদিন থাতের সময় চাল ভালের পিশু মাথিয়া ভূমিতে রাথিয়া দেয় এবং ধুমপানের সময়ও একটু তামাকু পর্যান্ত দিয়া থাকে। স্তিকাগারে ১৫ দিনের মধ্যে প্রস্তির মৃত্যু হইলে পুঁতিয়া রাথে এবং তাহার সমাধিস্থানে মুরগী উৎসর্গ করে। বর্ধাকালে মৃত ব্যক্তিমাত্রক্ষেই পুঁতিয়া রাথা হয়, পরে বর্ধাপগমে তাহাদের শ্বদেহ কবর হইতে উঠাইয়া পুনরায় দাহ করা হইয়া থাকে।

৩ উ: প: প্রদেশের পশ্চিমে কাঙ্গড়ার বাজেশ্বরী মন্দিরে\*
এবং জালামুখীর দেবীমন্দিরের নিকট অনেক ভকতের বাস
আছে। ইহারা প্রতিমানের শুক্লাষ্টমীতে দেবীর পূজাদি
সমাপন করে। চৈত্র ও কউর (আখিন ?) মানের শুক্লাষ্টমীই

গজনীপতি মন্ধ্র ও ফিরোজ তোগলক এই মন্দির লুঠন করিয়াছিলেন।

প্রধান। প্রতি পূজার দিনে ব্রান্ধণের 'দেবীপার্চ' শেষ হইলে তাহারা দেবীর উদ্দেশে প্রণাম করে এবং তৎপরে কুমারা ভোজন করাইয়া থাকে। নবরাত্র উৎসবই ইহাদের সর্ব-প্রধান।

२ উক্ত তহদীলের প্রধান নগর ও বিচার দদর। সিদ্ধ-নদীর বামকলে কচি ও থল বিভাগের মধ্যে স্থাপিত। অক্ষাত ৩১°৩৭ 8৩ উ: এবং দ্রাঘি• ৭১° ৫ ৫৩ পু:। নগরের পশ্চ-মাংশ উর্বার ও শদ্যশালী, প্রতি বংসর বস্তায় উহা ভাসিয়া পুর্বভাগ তৃণগুলাদিবিহীন বালুকাময় মরুভূমি-সদৃশ। এথনকার কচিবিভাগের বাঁধ দ্বারা রক্ষিত স্থানে স্থানর ও স্থমিষ্ট আমুফল জনিয়া থাকে। পূর্বতন আফগান রাজগণের অধিকার কালে এথান হইতে আফ্রাদি কাবুলে প্রেরিত হইত। ৬২৪ হিজিরার স্থলতান সামস্ উদ্দীন ভক্তর তুর্গ অবরোধ ও জয় করেন। ভক্তরপতি মালিক नागीत छेलीन् এই সংবাদে জলমগ্र शहेशा आश्वितिमर्कान करतन। খুষীর ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে জনৈক বলুচ সন্দারের অনু-গমনকারী ঔপনিবেশিক দল এখানে আসিয়া বসবাস স্থাপন करत । উক্ত मक्तीरतत्र वः मधत्रगण जमविध এथानकात्र मामन-কর্ত্তা ছিলেন। অবশেষে আহ্মদশাহ তুরাণী এস্থান অধিকার-পূৰ্ব্বক জনৈক ব্যক্তিকে দান করিয়া যান। সেই ব্যক্তি ব্রাজশক্তির সাহায্যে বলুচ-শাসনকর্তাকে রাজ্যবহিষ্ণুত করিয়া স্বাধিকার রক্ষা করিয়াছিল।

ভক্কিকা (স্ত্রা) ঝিল্লীকীট, ঝিঁঝি পোকা। (বৈদ্যক্তিন )
ভক্ত (ক্লী) ভজাতে মেতি ভজ সেবারাং কর্মণি ক্ত। অন্ন,
ভক্তের অপদ্রংশে 'ভাত' শব্দ হইরাছে। ভাবপ্রকাশে
লিখিত আছে—অন্ন, অন্ধ, কুর ওদন, ভিদ্দা ও দীদিবি

এই কম্মী ভক্তের পর্যায়। ভক্ত প্রস্তুতের প্রণালী এইরপ:—তথুল উত্তমরূপে ধুইয়া যথন ক্ষীত হইবে, তথন ঐ তথুল তাহার পাঁচ গুণ জলে পাক করিবে এবং স্থাসিদ্ধ হইলে, উহা নামাইয়া মাড় (ফেন) গালিয়া ফেলিতে হইবে। ইহার গুণ—অগ্নিবর্দ্ধক, তৃপ্তিজনক, ক্ষচিকর ও লঘু। অধৌত তথুলের অন্ন ও বাহার মাড় সম্যক্ নিঃসারিত হয় নাই, তাহা শীতবীর্যা, গুক্ত, অক্ষচিকর এবং কফবর্দ্ধক। (ভাবপ্রাণ)

বৈষ্ণবমতে, ভক্ত বিষ্ণুকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। যদি কেহ ভ্রমবশতঃ বিষ্ণুকে না দিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহার সেই অন্ন বিষ্ঠাতুল্য হয়। প্রতিদিন যাহারা ভক্তিপূর্বক বিষ্ণুকে অন্ন নিবেদন করিয়া ভোজন করে, তাহারা হরির দাস্থ লাভ করে।

"ন দ্বা হররে ভক্ত্যা ভূঞ্জতে চেদ্রমাদিশি। পুরীষদদৃশং বস্ত জলং মৃত্রসমং ভবেৎ ॥ যে বিপ্রা হররে দ্বা নিত্যমন্নঞ্চ ভূঞ্জতে। উচ্ছিইভোজনাত্তেষাং হরেদ্যাভং লভেররঃ॥"

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু ৽ শ্রীক্রফজন্মণ ৽ ২১ অ ০ )

অন্নদানের তুল্য দান নাই। অন্নদানে সকলপ্রকার পুণ্য হইরা থাকে। নিমলিথিত ব্যক্তিগণের অন্ন বর্জনীয়।

"রাজানং নর্ত্তকারঞ্চ তক্ষোৎন্নঞ্চক্রকারিণঃ।
গণানং গণিকারশ্ব যণ্ডান্নঞ্চৈব বর্জন্নে ॥" ইত্যাদি।
( কুর্মপূত উপবিত ১৬ অত )

রাজার অন্নর্ত্তকের অন্নৃতক্ষা, চক্রকারী, গণ, গণিকা ও যত্তের অন্ন ভোজন করিতে নাই। চক্রোপজীবী, রজক, তস্কর, ধ্বজী, গান্ধর্ক অর্থাং নৃত্যগীডোপজীবী, লোহকার, স্তক, কুলাল, চিত্রকর্মা, বার্দ্ধ্ বিক, পতিত, পৌনর্ভব, ছাত্রিক, অভিশপ্ত, স্বর্ণকার, শৈলৃষ, ব্যাধিত, আতুর, চিকিংসক, প্রংশ্চলী, দান্তিক, চোর, নান্তিক, দেবতানিন্দক, সোমবিক্রয়ী, দ্বপাক, ভার্য্যাজিত অর্থাং স্ত্রৈণ, শস্ত্রজীবী, ক্লীব, মত্ত, উন্মত্ত, ভীত, ক্রদিত, ব্রন্ধদ্বেমী ও পাপক্রচি প্রভৃতির অন্ন এবং শ্রাদ্ধান, অশোচান, শৌণ্ডান্নাদি ভোজন করিতে নাই। মানব যে সকল মৃদ্ধত করে, তাহা অন্নে সংক্রামিত হয়, স্থতরাং ক্র অন্ন যে ব্যক্তি ভোজন করে, সে তাহার পাপ ভোজন করে, এই জন্ম পাপীর অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ।

"ত্হ্নতং হি মনুষ্যশু সর্বামন্নেমনুষ্ঠিতম্। যো ষ্মান্নেন জীবেত স তখাগ্লাতি কিব্বিষ্।"
( কুর্মপুত উপবিভাগ ১৬ অ০ )

২ ধন। "বস্তু ত্রৈবার্ষিকং ভক্তং পর্য্যাপ্তং ভূত্যবৃত্তয়ে। অধিকং বাপি বিদ্যোত স সোমং পাতুমর্হতি॥"(মসু১১।৭) 'ভ ক্রং ধনং' ( মেধাতিথি ) (ত্রি) ভঙ্গতে মেতি ভঙ্গ-সেবারাং জ্ঞা তৎপর, ভক্তিযুক্ত, পূজাবিষয়ক অমুরাগ ভক্তি, তদ্যুক্ত। ভজ-ভাবে ক্রা ৪ ভজন। ভক্তের লক্ষণ—

"রতিঃ কৃষ্ণকথারাঞ্ যন্তাশ্রুপুলকোলামঃ।
মনো নিমগ্নং যক্তৈব স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥
পুত্রদারাদিকং সর্কাং জানাতি শ্রীহরেরপি।
আত্মনা মনসা বাচা স ভক্তঃ কথিতো বুধৈঃ॥
দয়ান্তি সর্কাভ্তেষু সর্কাং কৃষ্ণময়ং জগং।
বো জানাতি মহাজ্ঞানী স ভক্তো বৈষ্ণবোত্তমঃ॥"

( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপু ৽ শ্ৰীকৃষ্ণজন্মথ • ১ অ • )

বাঁহার কৃষ্ণকথার অতিশয় অনুরাগ, এবং অঞ্চ ও পুলকোলাম হয়, মন সর্বাদাই শ্রীক্ষণে নিমগ্ন থাকে, তিনিই ভক্ত। বিনি পুত্র ও দারাদি সকলকেই কায়মনোবাক্যে শ্রীক্ষণের বলিয়া জানেন, তিনিই ভক্ত। বাঁহার সর্ব্ব ভূতে দয়া আছে, এবং বিনি এই সমস্ত জগৎই শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ বলিয়া জানেন, তিনি মহাজানী ও ভক্ত।

"প্রেমা সংজাতয়া ভক্ত্যা তন্তম্ৎপুলকাঞ্জনঃ।
বিভর্ত্যলৌকিকং ভক্তো বদেদ্ধসতি নৃত্যতি॥
পরমানলয়্জোহসৌ কচিলগায়তি নলতি।
ক্রেলত্যচ্যতভাবেন গলাদেন পুনঃ পুনঃ॥
অন্থালয়তি ভক্তেৎ গোবিলমন্ত্যোদতে।
তরেদেবং বিষ্ণুমায়াং ত্স্তরাং মুনিমোহিনীম্॥
সর্ব্রেশ্বব্দ্যা যো ভক্তেদীশং সনাতনম্।

স তর্বাদী ভক্তশ্চ সর্বভূতস্থস্থ বৃষ্ণ: ॥"(পান্ম উ০২০০১অ০)
বাঁহার ভক্তির উদ্রেকে শরীরে পুলকোলাম হয়, যিনি
কথন হাস্ত ও কথন নৃত্য করেন, যিনি সর্বাদা পরমানন্দযুক্তচিত্ত, কথন বা আনন্দে বিভোর, আবার কথন বা গান, অথবা
অচ্যুতভাবে বিভোর হইয়া কেন্দ্র, গালাদ ভাষণ ইত্যাদিরপে
ভগবংপ্রেমে বিভোর হইয়া থাকেন, ও যিনি সর্ব্রেই ঈশ্বর
বৃদ্ধিতে সনাতন বিষ্ণুকে ভজনা করেন, এবং বাঁহার সর্ব্রভূতে
সমান অনুরাগ, তিনিই ভক্ত।

বাহ্মণ যদি হরিভক্ত হন, তবে তাঁহার প্রভাব অতুলনীয় হয়। হরিভক্ত বাহ্মণের পাদপদ্মরজঃ হারা বস্তুদ্ধরা পবিত্রা হন, তাঁহার পাদচিহ্ন তার্থ মধ্যে গণ্য, তাঁহাদিগকে স্পর্শ করিলে তার্থক্কত পাপও বিনম্ভ হয়। তাঁহাদিগকে আলিঙ্গন, তাঁহাদিগের সহিত আলাপ, তাঁহাদিগের উচ্ছিষ্ট ভোজন, দর্শন ও স্পর্শ করিলে সকল পাপ বিনম্ভ হয়। সকল তার্থ ভ্রমণ করিয়া স্পানাদিতে বে পুণ্য হয়, এক হরিভক্ত বিপ্রের দর্শনে তাদৃশ পুণ্য হইয়া থাকে।

"বিজানাং হরিভক্তানাং প্রভাবো ছর্লভঃ শ্রুতৌ।
বেষাং পাদাজ্ঞরজসা সদ্যঃ পূতা বস্কন্ধরা।
তেষাঞ্চ পাদচিহ্নং যৎ তীর্থং তৎ পরিকীর্ত্তিতম্।
তেষাঞ্চ স্পর্শমাত্রেণ তীর্থপাপং প্রণশুতি॥
আলিঙ্গনাৎ সদালাপাৎ তেষামুচ্ছিষ্টভোজনাৎ।
দর্শনাৎ স্পর্শনাচৈচ্ব সর্ব্বপাপাৎ প্রমূচ্যতে॥
ভ্রমণে সর্ব্বতীর্থানাং যৎ পুণ্যং স্থানতো ভবেৎ।
হরিদাস্ভ বিপ্রস্থা তৎ পুণ্যং দর্শনাল্লভেৎ॥"

( বন্ধবৈবর্ত্তপু ও প্রকৃতিখ ২১ অ )

বিষ্ণৃভক্তের শরীরে সকল তীর্থ ই অবস্থান করেন। বিষ্ণৃ ভক্তের পাদরজঃ দারা পৃথিবী, তীর্থ, এমন কি সমস্ত জগং পবিত্র হয়। যাঁহারা বিষ্ণুমন্ত্রের উপাসনা করেন, বিষ্ণুর উচ্ছিষ্ট ভোজন এবং বিষ্ণুকেই একমাত্র ধ্যান করেন, সেই সকল বিষ্ণুভক্ত বিষ্ণুর প্রাণ হইতে অধিক প্রিয়। কলির দশ হাজার বংসর পর্যন্ত এই সকল বিষ্ণুভক্ত থাকিবেন, তংপরে বিষ্ণুভক্তগণ গত হইলে সকলে এক বর্ণ হইবে, তথন পৃথিবী কলিগ্রস্তা হইবে।

"পৃথিব্যাং বানি তীর্থানি স্থপুণাান্যপি জাহ্নবি!
মন্ভক্তানাং শরীরেষু সন্তি পূতেষু সন্ততম্॥
মন্ভক্তপাদরজনা সদ্যঃপূতা বস্করা।
সদ্যঃ পূতানি তীর্থানি সদ্যঃ পূতং জগত্তথা॥
মন্মন্ত্রোপাসকা বিপ্রা যে চ মহচ্ছিষ্টভোজনাঃ।
মামেব নিত্যং ধ্যারন্তে তে মংপ্রাণাধিকাঃ প্রিয়াঃ॥
তত্বপম্পর্নাত্রেণ পূতো বায়ুশ্চ পাবকঃ।
কলেদশ্বহ্রাণি মন্তকাঃ সন্তি ভূতলে॥
একবর্ণা ভবিষ্যন্তি মন্তক্তেষু গতেষু চ।
মন্তক্ত্র্যা পৃথিবী কলিগ্রন্তা ভবিষ্যৃতি॥
\*

( এক্ষবৈবর্ত্তপু ৽ শ্রীকৃষ্ণজন্মখ ৽ ১২৮ অ ০ )

বিষ্ণু ভক্তের কর্তব্য—বিষ্ণুভক্ত সর্বাদা সকল লোকের নিকট বিষ্ণুর নাম কীর্ত্তন করিবেন এবং তাঁহার আপনার বলিতে যাহা কিছু আছে, তাহা সকলই শ্রীকৃষ্ণে দিবেদন করিবেন।

"হরেশ্চরিতমীশশু সর্বলোকেষু কীর্ত্তনন্। বৈষ্ণবেষু চ কাষ্টে যু ভক্তঃ কুর্য্যাদহনির্শন্॥ দাসীর্দাসাংশ্চ যৎ কিঞ্চিৎ স্বকীয়ং বস্তু চাল্মনঃ। কৃষ্ণভক্তশু গার্হস্থং সর্বাং কৃষ্ণে নিবেদনন্॥"

(পাদ্মোত্তর্থ ০ ১ ০ ১ অ • )

ভক্ত বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া পবিত্র হইয়া থাকেন এবং তাহার পূর্বপুরুষও পবিত্র হয়। ভক্ত ব্রহ্মত্ব, অমর্ড, ইক্রত্ব,

मञ्च, निर्काणमुक्ति, किश्वा अभिमानि अर्था नमूनारमञ কিছুই বাঞ্ছা করেন না। কেবলমাত্র বিষ্ণুর প্রতি একান্ত সমূরাগ বা পর। অনুরক্তি থাকে, ইহাই তাঁহার অভিলাষ। কার্মনোবাক্যে একমাত্র ভগবানে অনুরক্ত থাকাই তাঁহার আকাজ্ঞানীয়। ব্রন্ধহত্যা, গুরুহত্যা, গোবধ, স্ত্রীবধ প্রভৃতিতে ষেরূপ পাতক হয়, একমাত্র ভক্তকে ত্যাগ করিলেই তাদৃশ পাতক হইরা, থাকে। তাহার ইহকাল ও পরকাল কোন সময়েই মঞ্জল হয় না।

"ব্রহ্মহত্যা গুরোর্ঘাতো গোবধ: স্নীবধস্তথা। ত্ল্যমেভিম্হাপাপং ভক্তত্যাগাহ্দাক্তন্॥ ভদত্তং ভক্তমতাজামহৃষ্টং তাজতঃ সুধম্। নেহ নামুত্র পশ্রামি তত্মাৎ শক্র দিবং ব্রজ ॥"

( মার্কণ্ডেরপু• হরিশ্চন্দ্রোপা• )

[ হরিভক্তিবিলাসে ভক্তের বিশেষ বিবরণ দ্রপ্টব্য। ] ভক্তি-পরায়ণই ভক্ত। উত্তম, অধম ও প্রাকৃত প্রভৃতি ভক্তের নানা প্রকার ভেদ আছে। অতি সংক্ষিপ্তভাবে তবিষয়ের পর্যালোচন। করা যাইতেছে। যাহারা ভজন করে. তাহারাও ভক্ত। গীতার উক্ত হইরাছে।

"চতুর্বিধা ভদ্ধস্তে মাং জনাঃ স্থকৃতিনোহর্জুন। আর্ত্তো জিজ্ঞাস্থরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্যভ ॥" প্রীক্ক অর্জনকে বলিতেছেন, আর্ত্ত ( পীড়িত ), জিজ্ঞাস্থ, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী এই চারিপ্রকার মানব আমাকে ভজনা করে। গজেল আর্ত ভক্ত, সনক-সনাতনাদি জিজাহ ভক্ত, ঞ্চৰ আদি অৰ্থাৰ্থী ভক্ত এবং শুকদেবাদি জ্ঞানিভক্ত।

ভক্তি-যাজনে অধিকারীকে ভক্ত বলা যায়। উত্তম, মধ্যম ও কনিষ্ঠ ভেদে ইহা তিন প্রকার।

শ্রদাবান জন হয় ভক্তি অধিকারী। উত্তম মধ্যম কনিষ্ঠ শ্রদ্ধা অমুসারি ॥ উত্তম—শাস্ত্র যুক্ত্যে স্থানিপুণ দৃঢ় শ্রহাং যার। উত্তম অধিকারী সেই তার্যে সংসার॥ ৰধ্যম-শান্ত যুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্ৰদ্ধাবান। মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান ॥ কনিষ্ঠ—যাহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন। ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ (চৈ: চরিতা •) ভাগবতের ১১শ স্কন্ধে উক্ত অধিকারীত্রয়ের উল্লেখ আছে। উত্তৰ—"দৰ্বভৃতেৰু বং পশ্ৰেছগৰ্ডাৰ্মাত্মন:।

ভূতানি ভগবত্যাত্মন্তেষ ভাগবতোত্তম: ॥" मधाम-नेत्रदत जनधीरनयू वानिरमयू विषएस ह। প্রেমমৈত্রী ক্রপোপেকা বং করোতি স মধ্যমঃ॥ XIII

ক্নিষ্ঠ--অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধহতে। ন তদ্তকেষু চাতেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥

শ্রীমদভাগবতের সপ্তম ছক্ষে শ্রবণাদি যে নববিধা ভক্তির লক্ষণ উক্ত হইয়াছে, তাহার এক এক ভক্তাঙ্গের মজনকারীও ভক্ত নামে অভিহিত হন।

নবধা ভক্তি যথা---"প্রবর্ণ কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনং। **अ**र्फ्रनः वन्तनः नां यः नथा प्राचानित्वननः ॥ ইতি পুংদার্পিতা বিষ্ণো ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়তে ভগবত্যদা তন্মতেইধীতমুত্তমম॥" (ভা৽৭।৫।২৩-২৪)

अंतन, कीर्जन, अंतन, भागरमनम, अर्छन, नमन, माख, স্থ্য ও আত্ম-নিবেদন।

এই নবধা ভক্তির অধিকারী ভক্ত যথা-"ত্রীবিষ্ণো: প্রবণে পরীক্ষিদভবদৈয়াসকিঃ কীর্তনে, প্রহলাদঃ স্মরণে তদন্তিযুভজনে লক্ষীঃ পৃথুঃ পূজনে। অকুরম্বভিবন্দনে কপিপতির্দান্তে২থ সংখ্যহর্জুনঃ সর্বস্থাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ ক্লফাপ্ডিরেষাং পরং ॥"

শ্রবণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত পরীক্ষিৎ, কীর্ত্তনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত বেদব্যাসনন্দন শুকদেব. শ্বরণভক্তিসিদ্ধ ভক্ত প্রহলাদ. পাদদেবনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত লক্ষ্মী, পূজনভক্তিসিদ্ধ ভক্ত মহারাজ পৃথু, বলনভতিসিদ্ধ ভক্ত অক্রর, দাস্যভক্তিসিদ্ধ ভক্ত रनुमान, मथा जिल्लामिक ज्ल व्यर्क्न এवः वाचा निर्वापन जिल्ल-সিদ্ধ ভক্ত বলিরাজ।

(ভক্তির্সামৃত্সিকু পূর্বা ১ ২১১)

এতদ্তির পদাপুরাণেও ভগবৎ-পূজা-প্রসঙ্গে কতিপয় ভক্তের নাম উদ্ভ দেখা ধার।

"মার্কণ্ডেয়োহম্বরীয়ন্চ বস্থব্যাসো বিভীষণ: i পুগুরীকো বলি: শস্তঃ প্রহলাদো বিহুরো জব: ॥ मानजाः পরাশরো তীক্ষো নারদাদ্যাশ্চ বৈঞ্চবি:। रमवा। इतिः निरववाभी त्ना रहमांगः शतः ভবেং ॥'' হরি-সেবনানস্তর, মার্কণ্ডেম, অম্বরীষ, বস্তু, ব্যাস, বিভীষণ, পুণ্ডরীক, বলি, শস্তু, প্রহ্লাদ, বিহুর, ধ্রুব, দাল্ভা, পরাশর, ভীম এবং নারদাদি-ভক্তবর্গের সেবা করা বৈষ্ণবগণের অবশ্র

কর্ত্তব্য, না করিলে ঘোরতর অপরাধ হয়। পূর্ব্বোক্ত মার্ক-খ্রেয়াদি মনীবিগণ ভক্ত এবং প্রহলাদ ভক্তরাজ নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। "এতেষামপি সর্কেষাং প্রহলাদঃ প্রবরোমতঃ॥"

প্রহলাদাদি ভক্তগণের মধ্যে পাণ্ডুনন্দনগণ শ্রেষ্ঠভক্ত। "পাওবাঃ সর্বতঃ শ্রেষ্ঠাঃ প্রহলাদাদীদৃশাদপি।" আবার পাণ্ডবগণ হইতেও যাদবগণ শ্রেষ্ঠভক্ত।

"দদাতিদনিক্ষ ইয়াৎ মমতাধিক্যতো হরে:।
পাণ্ডবেভ্যোহপি যদবং কেচিৎ শ্রেষ্ঠতমা মতাঃ ॥"(লঘুভাগ)
দর্মনা শ্রীক্ষম্ভের দনিকর্ষে থাকাতে মমতাতিশম নিবন্ধন
কতিপর যাদব পাণ্ডবাপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ এবং এই যাদবগণের
মধ্যে উন্ধব ভক্তশ্রেষ্ঠ ছিলেন। 'যহুভ্যোহপি বরিষ্ঠোহদৌ সর্ব্ধেত্যাঃ
শ্রীমহন্ধবঃ।' এই উন্ধব হইতেও আবার ব্রজদেবীগণ শ্রেষ্ঠভক্ত। 'ব্রজদেব্যা ব্রীম্বস্ত ঈদৃশাহ্দবাদপি।' তাঁহাদিগের মধ্যে
দেই কৃঞ্পিরা শ্রীরাধিকাই দর্মাপেশ। শ্রেষ্ঠতম ভক্ত ছিলেন।

''তত্রাপি দর্বগোপীনাং রাধিকাতি বরীয়দী। দর্বাধিকেন কথিতা ধংপুরাণাগমাদিষু॥'

এই সকল গোপীগণের মধ্যে শ্রীরাধিকাই নিরতিশয় গরীয়দী। ধে হেতু পুরাণ এবং আগমাদি শাস্ত্রে তিনি সর্কা-ধিকরূপে অভিহিত হইয়াছেন।

ভক্তিরদাম্তদির নামক বৈষ্ণবগ্রন্থে ভক্তের বিবিধ ভেদ কথিত হইরাছে। তন্মধ্যে শাস্ত, দাস্য, স্থ্য, বাংসল্য ও মধুর রসের ভক্তগণ শ্রেষ্ঠ। সনকসনলাদি শান্তরসের ভক্ত। দাসভক্ত চারিপ্রকার—অধিকৃত, আশ্রিত, পারিষদ ও অনুগ। 'চতুর্নামা অধিকৃতাশ্রিতপারিষদামুগাঃ।' ব্রহ্মা, শিব, ইন্দ্র ইত্যাদিকে অধিকৃত দাস ভক্ত বলা যায়।

'ব্রকশঙ্করশক্রালাঃ প্রোক্তা অধিকৃতা বুবিঃ।'
আশ্রিত দাসভক্ত-শরণাগত, জ্ঞাননিষ্ঠ ও সেবানিষ্ঠ ভেদে তিন প্রকার।

শেরণ্যাঃ কালিয়জরাসন্ধবদ্ধপাদয়ঃ।'
কালিয়-নাগ এবং জরাসন্ধকারাগারে বদ্ধ নৃপতিগণ শরণা-গত দাসভক্ত।

"যে মুমৃকাং পরিত্যজ্য হরিমেব সমাশ্রিতা:।

শৌনক প্রমুখান্তে তু প্রোক্তা জ্ঞানিচরা বুধৈ:॥"

বাঁহারা মুক্তি-ইচ্ছা পরিত্যাগ করিয়া কেবল হরিকেই

আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহারাই জ্ঞাননিষ্ঠ ভক্ত। শৌনকাদি

য়্রাধিগণ জ্ঞাননিষ্ঠ দাসভক্ত।

"মূলতো ভজনাসক্রাঃ দেবানিষ্ঠা ইতীরিতাঃ। চক্রধ্বজো হরিহরো বহুলাশ্বস্তথা নৃপঃ। ইক্ষাকুঃ শ্রুতদেবশ্চ পুগুরীকাদয়শ্চ তে॥''

যাঁহারা প্রথম হইতেই ভজন বিষয়ে আসক্ত, তাঁহারাই সেবানিষ্ঠ দাসভক্ত। চক্রপ্রজ, হরিহর, বহুলাখ, ইক্ষাকু, শ্রুতদেব, পুণ্ডরীক প্রভৃতিই সেবানিষ্ঠ ভক্তের নিদর্শন। পারিষদ দাসভক্ত—

"উদ্ধৰো দাৰুকো জৈত্ৰঃ শ্ৰুতদেবশ্চ শক্ৰজিং। নন্দোপনন্দভ্যাগোঃ পাৰ্ষদাযত্বপত্তনে। নিযুক্তাঃ সন্তামী মন্ত্রদারথ্যাদিযু কর্মান্ত।
তথাপি কাপ্যবসরে পরিচর্য্যাঞ্চ কুর্কতে।
কৌরবেষ তথা ভীষ্মপরীক্ষিছিহরাদয়ঃ॥"

ঘারকানগরীতে উদ্ধব, দারুক, সাত্যকি, শ্রুতদেব, শক্রজিৎ, নন্দ, উপনন্দ ও ভদ্র প্রভৃতি পার্যদ দাসভক্ত। ইহারা
মন্ত্রণা ও সার্থ্যাদি কার্য্যে নিযুক্ত থাকিলেও কোন কোন
সময়ে পরিচর্য্যাদি কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন। কুরুবংশের মধ্যে
ভীমা, পরীক্ষিং ও বিহুর প্রভৃতিকেও পার্যদদাসভক্ত বলা বায়।
অনুগদাস ভক্ত—

"সর্বাদ পরিচর্য্যাম্থ প্রভোরাসক্তচেতসঃ। পুরস্থাশ্চ ব্রজ্বাশ্চেত্যুচ্যতে অমুগা দিধা ॥"

বাঁহারা সর্বাদা প্রভুর সেবাকার্য্যে আসক্তচিত্ত, তাহাদিগকে অনুগ বলে; এই অনুগ দাসভক্ত পুরস্থ ও ব্রজস্থতেদে
তুই প্রকার,—'স্কচক্রো মণ্ডলঃ স্তমঃ স্থতমাতাঃ পুরানুগাঃ।'

স্চল, মণ্ডল, স্তম্ম ও স্বতম প্রভৃতি পুরস্থ অনুগ দাসভক্ত।

"রক্তকঃ পত্রকঃ পত্রী মধুকণ্ঠো মধুবতঃ। রদালঃ স্থবিলাদশ্চ প্রেমকলোমরন্দকঃ॥ আনন্দশ্চক্রহাদশ্চ পরোদো বকুলস্তথা। রদদঃ শারদাদ্যাশ্চ ব্রস্থা অনুগা মতাঃ॥"

রক্তক, পত্রক, পত্রী, মধুকণ্ঠ, মধুত্রত, রসাল, স্থবিলাস, প্রেমকন্দ, মরন্দ, আনন্দ, চক্রহাস, পয়োদ, বকুল, রসদ এবং শারদ প্রভৃতি ব্রজস্থ অমুগ দাস ভক্ত।

স্থ্যরদের ভক্ত-পুরসম্বন্ধী ও ব্রজসম্বন্ধী ভেদে হই প্রকার।
"অর্জুনো ভীমসেনশ্চ ছহিতা ক্রপদস্থ চ।

শ্রীদামভূসুরাদ্যাশ্চ স্থারঃ পুরসংশ্রয়াঃ॥"

অর্জুন, ভীম, জ্রপদনন্দিনী জোপদী ও প্রীদাম প্রভৃতি স্থ্যরসের প্রসম্বন্ধী ভক্ত বলা যায়।

সুহং-সথা, সথা, প্রিয়সথা এবং প্রিয়নর্ম-সথা তেনে ব্রুত্থ স্থারসের ভক্তগণ চারিশ্রেণীতে বিভক্ত। এক্সফ হইতে কিঞ্চিৎ বয়োধিক, বাৎসল্যগিন্ধিযুক্ত, সর্বাদা আয়ুধ দারা হুইগণ হইতে প্রীকৃষ্ণকে রক্ষাকারীই প্রীকৃষ্ণের স্কুষ্কদ্ স্থা। স্কুভনু, মগুলীভদ্র, ভদ্রবর্দ্ধন, গোভট, যক্ষেক্রভট, ভদ্রাঙ্গ, বীরভদ্র, মহাগুণ, বিজয় ও বলভদ্র প্রভৃতি স্থাগণও স্কুহং-স্থা। যাহাদিগের স্থা কিঞ্চিৎ দাস্থমিশ্রিত, সাহারা কৃষ্ণ হইতে কিঞ্চিন্যনবয়ন্ধ এবং প্রীকৃষ্ণের সেবাস্থ্যে অভিলামী, তাঁহারাই স্থা।

"কনিষ্ঠকল্লাঃ স্থ্যেন সম্বন্ধাঃ প্রীতিগন্ধিনা। বিশালব্যভৌজস্বিদেবপ্রস্থবন্ধথাঃ। মরন্দকুস্থমাপীড়মণিবন্ধকরন্ধমা:।

ইত্যাদয়: স্থায়োহস্থ সেবাসৌধৈয়করাগিণ: ॥"
বিশাল, ব্যভ, ওজস্বী, দেবপ্রস্থ, বর্মথপ, মরন্দ, কুস্থমাপীড়, মণিবন্ধ, করন্ধম প্রভৃতি স্থ্যরসের ভক্তগণ স্থা
বলিয়া বিথ্যাত।

প্রির স্থা—
"বরস্তল্যাঃ প্রিরস্থাঃ স্থাং কেবলমাপ্রিতাঃ।
শ্রীদামা চ স্থানা চ দামা চ বস্থদামকঃ।
কিছিণী স্তোককৃষ্ণাংশু ভদ্রসেনবিলাসিনঃ।
পুগুরীক বিটঙ্কাথ্য কলবিদ্ধাদয়োহপ্যমী।
রমর্ম্বি প্রিরস্থাঃ কেলিভির্বিবিধঃ স্না।
নিযুদ্ধ দগুরুজাদিকৌতুকৈরপি কেশব্ম॥"

যাহাদের সথ্য শুদ্ধ অর্থাৎ যাহাতে দাস্য বা বাৎসল্যের গন্ধমাত্রও নাই, এরূপ সমবয়স্ক, সথাগণকে প্রিয়সথা বলা যায়। প্রীদাম, স্থাম, দাম, বস্থদাম, কিন্ধিনী, স্থোক-কৃষ্ণ, অংশু, ভদ্রসেন, বিলাসী, পুগুরীক, বিটন্ধ ও কলবিন্ধ প্রভৃতি স্থাগণ প্রিয়স্থা নামে খ্যাত। তাঁহারা বিবিধ কেলি এবং বাহুবৃদ্ধ ও দণ্ডবৃদ্ধাদি কৌতৃক দারা সর্বাদ। শ্রীকৃষ্ণকে আনন্দিত করেন।

প্রিয়নর্ম্ম স্থা---

"প্রিয়নর্ম্মবয়স্থাস্ত পূর্বতোহপ্যভিতো বরাঃ। আত্যন্তিকরহস্থেষু যুক্তা ভাববিশেষিণঃ। স্থবলার্জুনগন্ধর্বাস্তে বসস্তোজ্মলাদয়ঃ॥"

প্রিরদথা হইতেও দর্মতোভাবে শ্রেষ্ঠ, আত্যন্তিক রহন্ত কার্য্যে নিযুক্ত এবং ভাববিশেষধারীকে প্রিয়নশ্ম-সথা বলে। স্থবল, অর্জুনগোপ, গন্ধর্ম, বসস্ত এবং উচ্জন প্রভৃতি প্রিয়নশ্ম সথা নামে খ্যাত।

"তে তু তপ্তাত্ত কথিতা ব্ৰজ্বাজ্ঞী ব্ৰজেশ্বঃ।
বোহিণী তাশ্চ বল্লব্যা যাঃ পদ্মজহৃতাত্মজাঃ।
দেবকী তৎসপত্মশ্চ কুন্তী চানকগুন্দ্ভিঃ।
সান্দীপনিমুখাশ্চাতে যথা পূৰ্ব্বমুমী ব্ৰাঃ॥"

শ্রীক্ষের গুরুবর্গই বৎসল-রসের ভক্ত। ব্রজরাজী মশোদা, ব্রজেশর নন্দ, রোহিণী, বন্ধা যে সকল গোপীদিগের পুত্রগণকে হরণ করিয়াছিলেন, সেই সকল গোপী, দেবকী, দেবকীর সপত্নীগণ, কুন্তী, বন্ধদেব এবং সান্দীপনি মূনি প্রভৃতি ব্যক্তিগণ, ইহারাই শ্রীকৃষ্ণের গুরুবর্গ। প্রেয়সীবর্গ মধুর রসের ভক্ত। শ্রীকৃষ্ণের সমুদার প্রেয়সীবর্গের মধ্যে ব্যক্তিন্দিনী শ্রীরাধিকাই সর্বপ্রধানা।

'প্রেরদীযু হরেরাস্থ প্রবরা বার্ষভানবী।'

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, যিনি অভীষ্ট দেবতার চরণে কারমন সমর্পণপূর্বেক স্থিরচিত্তে তদারাধনার নিরত নিযুক্ত থাকেন, তিনিই ভক্ত। দেবতার প্রীতি বা ভক্তি না থাকিলে ভক্ত হয় না, অচল বিশ্বাসই ভক্তের পূর্ণ লক্ষণ। ভক্তশ্রেষ্ঠ নাভাজীক্ত ভক্তমালের টীকার প্রিয়দাস লিথিয়াছেনঃ—

"হরি গুরুদাসনসোঁ সাঁচো সোঈ ভক্ত সহী
গহী এক টেঁক ফিরি উরতে ন টরী হৈ।
ভক্তিরসরূপকো স্বরূপয়হৈ ছবিয়ার
চাক হরি নাম লেত অশ্রুবনি ঝরী হৈ॥
বহী ভগবন্ত সন্তপ্রীতিকো বিচার করে
ধরে দ্রি ঈশ তাহু পাণ্ডোনীদোঁ। করী হৈ।
গুরু গুরুতাঈকী সচাঈ লে দিথাঈ জাহি
গাঈ শ্রীপৈ হরিজূকী রীতি রঙ্গভরী হৈ॥"

যে ভক্ত অবিচলিতচিত্তে হরিকে গুরু বলিয়া জানেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া গণ্য। ভক্তির স্বরূপ হৃদয়ে উদয় হইলে জনর্থ নাশ ও সর্বা-স্বার্থ লাভ হয়। একমাত্র ভগান, ভক্ত ও গুরুর চরণ ধ্যান ব্যতীত ভক্তের মনে কিছুতেই প্রেমভাব স্থান পায় না। যিনি স্বীয় স্বার্থত্যাগপূর্ব্বক আনন্দকোতৃকে অথবা প্রীতিভাবে অবিরাম রাধাক্ষকনাম হৃদয়ে ধারণ করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ; নতুবা স্বার্থ-জ্ঞানে পূজন ভজনাদি বণিকর্ত্তি মাত্র। যিনি হরি গুণগান ও হরিরস আস্বাদনকেই সর্ববিচারের সার ও সর্ব্বমঙ্গলের সার জানিয়াপ্রেমে নিময় থাকেন, তিনিই ভক্ত। এক কথায় দেবতত্ত্বে প্রকৃত বিশ্বাসীকেই (True Believers in the Faith) ভক্তবলা যায়।>

পদ্মপুরাণে বিষ্ণুভক্তকে দৈবীসৃষ্টি বলিয়া উলিথিত হইয়াছেই। হরিপদে শরণার্থী ভক্ত সর্ব্বদাই কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ হইয়া ভজনসাধন করিবেন ও। বিষ্ণুভক্তিত্যাগী স্বীয় পিতৃ-

- (১) 'ধর্মানতান্ পরিতাজা মামেকং ভজ বিষমন্।
  বাদৃশী বাদৃশী শ্রদ্ধা সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী ॥" (ব্রহ্মসংহিতা এ৬২)
  বিষাসপূর্বক একমাত্র আমাতে ভজনাকারী শ্রদ্ধা বা বিষাদানুরূপ সিদ্ধিলাভ করিরা থাকে।
  - (২) "দ্বৌ ভূতসর্গো লোকেংশ্মিন্ দৈবোহ্যাম্বর এব চ। বিষ্ণুভক্তঃ স্মুতো দৈবো হ্যাম্বরস্তদ্বিপর্ব্যয়ঃ ॥" ( পদ্মপুরাণ )
  - (৩) গীতার স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জ্বে এই কথা বলিরাছেন—

    "সর্ববর্দ্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রন্ধ ।

    অহং দ্বাং সর্বব্যাপেভ্যো মোক্ষরিয়ামি মা ওচঃ ।" (গীতা ১৮।৬৬)
    শ্রীমন্তাগবতেও ঐ কথার প্রতিধ্বনি পাওয়া যায় ;—

    "আক্ররৈবং গুণান্ দোষান্দায়াদিষ্টানপি স্বকান্ ।

    ধর্মান্ সম্ভজ্য বঃ সর্বান্ মাং ভ্রেড স সন্তমঃ ॥" (ভা৽ ১১।১১।৩২)

পুরুষকেও নিরম্বামী করে ১। ভক্তের কামনা থাকুক বা নাই থাকুক, তিনি তীব্র ভক্তিযোগের সহিত উপাধিরহিত পূর্ণ পুরুষ ভগবানেরই অর্চনা করিবেন ২। একমাত্র অমলা বা নিহ্নামা ভক্তিই প্রীহরির প্রীতিবিধানে সমর্থ ৩।

ভক্ত ভক্তিসহকারে বৈষ্ণবের নিকট ক্রঞ্মন্ত গ্রহণ করিবেন, অবৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রনীক্ষার হরিভক্তি পরিবর্দ্ধিত হয় না ৪। বিষ্ণুভক্তিহীনের নিকট দীক্ষা গ্রহণে হরিভক্তের হদর ভক্তিপূর্ণ হইতে পারে না ে। ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবের নিকট মন্ত্রগ্রহণ করিলে হরিভক্তিতে বিল্ল জনিতে পারে ৬। দেবীপুরাণে লিখিত আছে, বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক ভক্তগণ নাস্তিককে বর্জন করিবেন ৭। শুক্র ও শিষ্য বিপর্যায় পর্যামী হইলে কথনই ভক্তের হ্রনয়ে ভক্তির উদ্রেক হয় না, বরং তাহার ইপ্রস্কলাধন নিক্ষণ হইয়া যায়৮। প্রক্রভক্ত স্থায় উপাস্থানে বিলি তত্তৎ দেবাদিতে ভেদজ্ঞান করিবেন না ৯। হরিভক্তের মধ্যে স্বয়ং মহাদেবই শ্রেপ্তত্ম বিলিয়া উক্ত হইয়াছেন১০।

- (২) "বিঞ্তক্তিং বিনা রাজন্ ন পশুতি নরাধমঃ। আত্মনা সহিতং তম্ম পিতরং নরকং নরেং॥" ( আগম )
- (২) ''অকামঃ সর্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ । তীব্রেশ ভক্তিযোগেন যঙ্গেত পুরুষং প্রমু॥" (ভাগবভ ২।৩।১•)
- (৩) "ন দানং ন তথো নেজ্যা ন শৌচং ন ব্রতানি চ। প্রীয়তেহমলয়া ভক্তা হরিরস্তাদ্বিত্যনম্॥" (ভাগবত ৭।৭।৫২)
- (৪) "গৃহাতি ভজো ভজ্ঞা চ কৃষ্ণমন্ত্ৰঞ্চ বৈশ্ববাং। অবৈশ্ববাং গৃহীত্বা চ হরিভজ্ঞিন বৰ্দ্ধতে ॥" ( মারদপঞ্চরাত্র )
- (৫) ''বিঞ্ ভজিবিহীনাশ্চ ভজিহীনো ভবেল্পরঃ। শৈবাৎ শাজাৎ গৃহীয়া চ হরো ভজিন বর্দ্ধতে ॥" ( এক্ষবৈবর্ত্তপু• )
- (७) "न भाउन । न ह रेभवांक गुड्रीश्चान्तिकवान्तिका ।" (कालीज्ज )
- (१) ''শৈবঃ সৌরো গাণপত্যঃ শাক্তঃ শাক্ষর এব চ। বর্জ্জয়েচ্চ প্রয়াত্ত্বন সর্ব্বজ্ঞয়াপি নাস্তিকমু॥"
- (৮) "বিপর্যায়ে চ বল্পেচ শুরুশিব্যে বদি কচিং। কথং আরাধ্যতে ইষ্টং কথং তদ্ভজিম্বস্থিরমূ॥" .( পদ্মপু• )
- (a) ''বস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মক্রজাদিদৈবতৈ:।
  সমজেনৈব বীক্ষেত্ত স পাষ্ট্রী ভবেদ্ঞবন্ধ।" ( পদ্মপুরাণ )

ইহার তাৎপর্য্য এই যে বিঞ্জ্জ্রগণ অনশুচিত্তে বিঞ্র আরাধনা করিবেন, তাহাদের পক্ষে তুলনার আবেশুক নাই। অঞ্জ ইহার বিপরীত বর্ণনা আছে।
"বিঞ্বিনে শিব যে পৃথক্ না মন্তব্য।
বিঞ্ব অংশাংশ করি মানিতে কর্ত্তব্য।" (ভক্তমাল ১৮)

(১০) ''নিমগানাং যথা গঙ্গা দেবানাম্ছ্যতো যথা। বৈক্ষরানাং যথা শস্তুঃ পুরাণানামিদং তথা।" শ্রীমন্তাগত ১২।১৩।১৬। শাস্ত্রে শুকদেবগোস্বামী ও মহর্ষি নারদ প্রভৃতির কথা শুনা যার। ক্রম্পতকরণ চতুর্বর্গ-ফল বাহা করেন না, তাঁহারা নিহ্নাম ও মাধুর্যমন্ত্রী ভক্তি বারা প্রীকৃষ্ণ-ভজন করিয়া প্রেম-রদ সিদ্ধ হইরা থাকেন। অত্যাত্ত যোগধর্মে ধর্মার্থকাম সিদ্ধি হয় বটে, কিন্তু প্রীকৃষ্ণ-ভজনে একমাত্র ব্রজপ্রেমধাম প্রাপ্ত হওয়া যার। প্রকৃতভক্ত সিদ্ধির দিকে দৃষ্টিপাত করে না, কেবল প্রেমানন্দে কৃষ্ণস্বোনন্দ প্রার্থনা করেন।

"দালোক্যদাষ্টি দামীপ্য দারূপ্যৈকত্মপুত।

দীরমানং ন গৃহুন্তি বিনা মংদেবনং জনাঃ॥" (তা • ৩।২৯।১৩)
কৃষ্ণ-ভক্তের নিকট ত্রিজগৎ তুচ্ছ, তাহার চিত্ত সদাই
আনন্দমর। ভক্ত নীচ বা উচ্চজাতীর এরপে ভেদবিচার
করিতে নাই ১। ভক্তবৈষ্ণবের স্পৃষ্ট অরজল, বা তাঁহার
উচ্ছিন্টভোজন অথবা চরণোদক পানে কখনই পরাদ্ধ্য হইবে
না ২। স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণই অর্জুনকে বলিয়াছিলেন,

"বে মে ভক্তলনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ।
মন্তকানাঞ্চ বে ভক্তান্তে মে ভক্তনাঃ মতাঃ॥"(আদিপু•)
যাহারা আমার ভক্তের ভক্ত তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ভক্ত বলিয়া
গণ্য, স্বয়ং ব্রন্ধাও ক্ষণ্ডক্তের সমভা লাভ করিতে পারেন
না ৩। এইজন্ত তিনি অর্জ্নকে শ্রীমুথেই বলিতেছেন,
বৈষ্ণবসেবা কর, তদ্বতীত ক্ষণ্ডক্ত হইবার উপার নাই ৪।
তিনি আরও বলিয়াছেন,—

"সাধবো হাদরং মহাং সাধ্নাং হাদরস্থহম্।
মদন্তং তে ন জানন্তি নাহং তেভাো মনাগপি॥"
ভক্ত ও ভগবানের দেহ হুইটা পরস্পার ভিন্ন হুইলেও
উহাঁদের হাদর এক। ভক্ত ভগবান্ ভিন্ন অপর কিছুরই ধ্যানধারণা রাথেন না, ভগবানেরও তাহাই। ভক্তের হাদরকোরক

- (১) ''শূক্রং বা ভগবস্তক্তং নিষাদং খপচং তথা।
  বীক্ষতে জাতিসামান্তাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবন্ ॥" (ইতিহাসসমুচ্চয়)
  উক্ত গ্রন্থের অপর একস্থলে লিখিত আছে—

  ''ন মে ভক্তশুর্কেনী মম্ভক্তঃ খপচঃ প্রিয়ঃ।
  তথ্যৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ প্রাজ্যে যথা হৃহম্ ॥"

  (২) ''বিষ্ণপালোক্তঃ প্রীতা ভক্তপালোক্তঃ দ্বুবা।
  - (২) "বিষ্ণুপাদোদকং পীত্বা ভক্তপাদোদকং তথা। য় আচামতি সন্মোহাৎ ব্ৰজহা স নিগদ্যতে ॥" ( গৰুড় পুৱাণ )
  - (৩) বিবৃধাঃ কিং পুনঃ সর্বের অজঃ শক্রো ভবেদ্যদি।
    ন কেহপি সমতাং যান্তি কৃষ্ণভক্তস্থ নারদ ॥ (পদ্মপু)
  - (৪) বৈষ্ণবান্ ভজ কৌন্তেয় মা ভজস্বান্যদেবতাঃ।
    পুনস্তি বৈষ্ণবাঃ সর্কে সর্কদেবানিদং জগৎ ॥
    মন্তক্রো তুর্লভো যস্তা স এব মম তুর্লভঃ।
    তৎপরো তুর্লভো নান্তি সত্যং ধনঞ্জয়॥

( वात्रका माशास्त्रा श्रञ्जानविन मःवान )

ভক্তিকুস্থম পূর্ণ। ভক্তগণ বিভিন্ন উপারে ভগবান্কে পাইয়া থাকেন। গোপীজন কামে, নল্যশোদা স্নেহে, কংস ভয়ে, রলাবনবাসী পূণাফলে, রাবণশিশুপালাদি ছেয়ে, প্রহ্লাদাদি ভক্তিতে ও শুকদেবাদি জ্ঞানে নারায়ণকে লাভ করিয়াছিলেন।>

সকল শাস্ত্রেই হরিভক্ত বৈষ্ণবের মহিমাদি ও আরাধনাবিধি উক্ত হইয়াছে। হরিভক্তকে নীচজাতি বলিয়া জ্ঞান করিলে তাহার নরকে গতি হয়। পবিত্রচেতা গুহুককেও ভগবান্ রামচন্দ্র কোল দিয়াছিলেন। বামন অবতারে তিনি অম্বর্ন প্রতি বলিরাজের দাসত্ব স্থীকার করেন। স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ স্থারূপে অর্জুনের সারথি হইয়াছিলেন এবং পাণ্ডবপদ্দী দ্রৌপদার লজ্জা নিবারণ করিয়াছিলেন। যে ভক্তপ্রেমে তিনি ব্যভাহস্তা শ্রীরাধিকার মানভঞ্জন করিয়াছিলেন, সেই ভক্তপ্রেমেই তিনি পালরিত্রী বশোমতীর বন্ধন ও গোণপতি নলের বাধাবহন-ক্রেশ সহু করিয়াছিলেন। ভক্তরাজ অক্রুর ও বিদুর ভক্তি-সাধনার তাঁহাকে লাভ করেন। ভক্তের মনোরথ পূর্ণকরণমানসে তিনি ভক্তবর প্রহ্লাদের প্রার্থনায় ক্ষাটকস্তম্ভ মধ্যে নুসিংহরূপে হিরণ্যকশিপুকে দেখা দিয়াছিলেন।

মহাভারতের রাজধর্শ্ম-পর্কাধ্যায়ে তিনি বলিকে বলিতেছেন, "নিত্যং যে প্রাতরুখায় বৈষ্ণবানান্ত কীর্ত্তনম।

কুর্বস্থিতে ভাগবতাঃ ক্বঞ্চতুল্যাঃ কলো বলে ॥" ( ভারত) প্রাতঃকালে গাজোখানপূর্বক বৈষ্ণবগণের নামগুণকীর্ত্তনকারীই কলিতে ভাগবত ও ক্বঞ্চতুল্য বিবেচিত হন। পূর্বেই বলিয়াছি 'মন্তকানাঞ্চ যে ভক্তান্তে মে ভক্ততমা মতাঃ ॥' অতএব ভগবান্ স্বায় মুথেই স্বীকার করিতেছেন, 'ভক্তের অপার মহিমা, যাহারা বিষ্ণুভক্তের দাস ও বৈষ্ণবারভোজী, তাঁহারা নিঃশঙ্কচিত্তে যজ্জভুক্দিগের গতি লাভ করেন'। থ বিষ্ণুভক্তের অর্জন। সর্বতোভাবে শ্রেমন্তর, যিনি তাহার বিপরীতাচরণ করেন, তিনি দান্তিক বা বিষ্ণুবঞ্চক। পাল্যোত্তর থণ্ডে এই ভাগবত-পূজন প্রশংসিত হইয়াছে ৩। অস্ত্র ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ আরও ভক্তপূজার আধিক্য ও

- (১) "গোপাঃ কামাদ ভরাৎ কংসো ছেবাচৈচন্যদরো নৃপা:। সম্বন্ধান্ বৃক্ষয়: মেহ্বাদ্যুরং ভক্ত্যা বরং বিভো ॥" ( শাণ্ডিল্য স্ক্রভা• )
- (২) "বিষ্ণুভক্তত যে দাসা বৈষ্ণবান্নভুজশ্চ যে। তেহপি ক্ৰতুভুজাং বৈশ্ব গতিং যান্তি নিরাকুলাঃ॥" (পদ্ম)
- (৩) "আরাধনানাং সর্কেষাং বিঞ্চোরাধানং পরম্।
  তন্মাৎ পরতরং দেবি তদীয়ানাং সমর্চনম্॥"
  "অর্চারিস্বা তু গোবিলাং তদীয়ান্ নার্চয়েও তু যঃ।
  ন স ভাগবতো জ্ঞেয়ঃ কেবলং দান্তিকঃ শ্বতঃ॥"
  "তন্মাৎ সর্কাপ্রধত্বেন বৈঞ্বান্ পূজ্রেৎ সদা।
  নর্কাং তরতি হুঃখৌষং মহাভাগবতার্চনাৎ ॥" (লঘুভাগবত• উ•থাঁভ)

অবশ্র কর্ত্তব্যতা নির্দেশ করিয়াছেন)। হরিভক্তগণের প্রিয়-ব্যক্তি সকলের বন্দনীয় ২।

যাহার গৃহে বৈশ্বব ভোজন করেন, বৈশ্ববসঙ্গলাভে তাহার শরীর নিষ্পাপ হয়; সেথানে ক্তান্তেরও অধিকার নাই ৩। বয়ং ভগবান্ ভক্তের রসনায় রসাস্থাদন করিয়া থাকেন ৪। নারদপুরাণেও বিষ্ণুভক্তের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে ৫। শ্রীমৎ মধ্বাচার্য্য লিখিয়াছেন,—

"ভগবম্ভক্তপাদাজ-পাহকাভ্যো নমোহস্ত মে।

যংশঙ্গমঃ সাধনঞ্চ সাধ্যঞ্চাথিলমুত্তমম্।" (হরিভক্তি বিঃ)
পদ্যাবলীতেও ভগবদ্ধক্তগণের পাদ্যাণ অবলম্বনের কথা
আছে ৬। রুফাভক্তের দর্শনে বা স্পর্শনে সাক্ষাং পুরুশও পবিত্র
হইয়া থাকে ৭। হরিভক্তের পূজা করিলে ব্রহ্মক্রনাদিও
তাহার প্রতি প্রসন্ন হন ৮। ভগবান্ ভক্তরপেই লোকসমূহের
বিধান করিয়া থাকেন ৯। হরিভক্তের নামও মহং এবং ব্রহ্মক্রাদি পদ হইতেও উংক্লন্ট ১১। সেই হরিভক্তিপরায়ণ মহাত্মা

- (১) "বৈহুবে বন্ধুসৎকৃত্যা হৃদি থে ধ্যাননিষ্ঠনা।
  বন্ধৌ মুখ্যথিয়া তোয়ে ক্রব্যৈন্তোয়পুরস্কৃতৈঃ ॥"(ভাগ১১।১১।৪৪)
  "আদরঃ পরিচর্যারাং সর্বাক্তৈরভিনন্দনম্।
  মন্তুক্তপুজাভ্যথিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ ॥" (ভাগ ১১।১৯।২১)
- (২) "হরিকীর্ত্তনশীলো বা তম্ভজানাং প্রিয়োহপি বা। শুক্রার্থাপি মহতাং স বন্দ্যোহস্মাভিক্তমঃ ॥" (হরিভজি বিঃ)
- (৩) ''বৈঞ্বো যদ্গৃহে ভূঙ্জে যেষাং বৈঞ্চব-সঙ্গৃতিঃ। তেংপি বঃ পরিহার্য্যাঃ স্থ্যস্তংসঙ্গৃহতকিবিষাঃ।"(হরিভজিবিঃ)
- (৪) "নৈবেদ্যং পুরতো অন্তং দৃষ্টেব স্বীকৃতং ময়া।
   ভক্ত রদনাগ্রেণ রদময়ামি পদ্ময় ॥" ( বয়পুরাণ )
- (৫) "সর্ব্যক বৈঞ্বা পূজ্যাঃ স্বর্গে মর্ব্রের রুমাতলে।
   দেবতানাং মুম্ব্যানাং তথৈবোরগরক্ষমান্।"
   "যেবাং স্মর্থমাত্রেণ পাপলক্ষশতানি চ।
   দহাস্তে নাত্র সন্দেহো বৈঞ্বানাং মহাজ্বনান্॥" ( হরি॰ বি॰ )
- (७) ''জ্ঞানাবলম্বকাঃ কেচিৎ কেচিৎ কর্মাবলম্বকাঃ। বরং তু হরিদাসানাং পাদত্রাণাবলম্বকাঃ॥" ( পদ্যাবলী ৫৮)
- (१) "দশনম্পর্শনালাপ-সহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ।
   ভক্তাঃ পুনস্তি কৃষ্ণস্থ সাক্ষাদপি চ পুরুশয় ॥" ( ব্রহ্মপুরাণ )
- (৮) "হরিভজিরতান যন্ত হরিবৃদ্ধ্যা প্রপ্করেং।
   তস্ত তুষ্যন্তি বিপ্রেক্রা বন্ধবিফ্শিবাদয়ঃ॥" ( বন্ধাও )
- (৯) "অহমেব দ্বিজ্যপ্রেষ্ঠ নিত্যং প্রচ্ছেন্নবিগ্রহঃ। ভগবস্তুক্তরূপেণ লোকান্ রক্ষামি সর্ব্বদা ॥" (ইতিহাসসমূচ্চয়)
- (১•) "হরিভজিপরাণাস্ত দক্ষিনাং দক্ষমাত্রতঃ। মূচ্যতে দর্বপাপেভ্যো মহাপাতকবানপি॥" (বৃ৽ নারদীয়)
- (২২) "কলৌ ভাগবতং নাম ছুৰ্লজ্ঞং নৈব লজ্যতে। ব্ৰহ্মক্ৰদ্ৰপদোৎকৃষ্টং গুৰুণা ক্ৰিতং মম ॥" ( হবিভক্তি বি• )

দর্বধর্মের কর্তা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন ১। কেশব বাহার প্রতি সম্ভষ্ট হন, সে চণ্ডাল হইলেও ব্রহ্ময় হইয়া থাকে ২। সেই ভক্ত ব্রহ্ময়াতী হইলেও পবিত্র হন ৩। বাহাদের গাতে তপ্তমুজাদি ভাগবত চিহ্ন দেখা যায় এবং যাহারা দদাই হরিগুণগানে রত, তাঁহারাই কলিতে দেবতা বলিয়া গণ্য হন ৪।

উপরে ভক্তের লক্ষণ ও মহিমাদি কীর্ত্তি হইল। সাধন-পরম্পরা-সিদ্ধ মহিমসম্পন্ন ভক্তগণের মধ্যে যে সামাগ্র প্রভেদ লক্ষিত হয়, তাহাই নিমে বিবৃত হইতেছে। যাহাদিগের অন্তঃকরণ স্বীয় অভীষ্টভাবে ভাবিত, তাহাদিগকে কৃষ্ণভক্ত বলে। সাধক ও সিদ্ধ ভেদে কৃষ্ণভক্ত দিবিধ।

"তদ্বাবভাবিতস্বাস্তাঃ কৃষ্ণভক্তা ইতীরিতাঃ। তে সাধকাশ্চ সিদ্ধাশ্চ দ্বিবিধাঃ পরিকীর্ত্তিতাঃ॥"

বিশ্বমঙ্গলঠাকুর একজন সাধকভক্ত ছিলেন। তত্তুল্য ভক্ত-গণই সাধকভক্ত নামে কথিত।

"বিশ্বমঙ্গলতুল্যা যে সাধকান্তে প্রকীর্ত্তিতাঃ।"

আবার যাঁহারা কোন ক্লেশই জানেন না, যাঁহাদিগের কৃষ্ণার্থই সমস্ত ক্রিয়া এবং যাঁহারা নিরন্তর প্রেমস্থাসাদনে রত, তাঁহারাই দিদ্ধভক্ত।

"অবিজ্ঞাতাখিলক্লেশাঃ সদা কৃষ্ণাশ্রিতাক্রিয়াঃ।
সিদ্ধাঃ স্থাঃ সম্ভত-প্রেমসৌখ্যাস্থাদপরায়ণাঃ।"
সিদ্ধ ভক্ত তুই প্রকার—সংপ্রাপ্তসিদ্ধি ও নিত্যসিদ্ধ।
তন্মধ্যে সংপ্রাপ্তসিদ্ধি—সাধনসিদ্ধ ও কৃপাসিদ্ধ ভেদে দ্বিবিধ।
সাধন সিদ্ধ—

"যে ভক্তিপ্রভবিষ্ণুতাকবলিতক্লেশোর্ম্মঃ কুর্বতে
দৃক্পাতেংপি দ্বণাং ক্বতপ্রণতিষু প্রায়েণ মোক্ষাদিষু।
তান্ প্রেমপ্রসরোৎসবস্তবকিতস্বাস্তান্ প্রমোদাশ্রভিঃ
নিধোতাস্থ তটানুতঃ পুলকিনো ধসান্নস্কুর্মহে॥

- (২) ''ইন্দ্রো মহেখরো ব্রহ্মা পরং ব্রহ্ম তদৈবহি। খপচোষপি ভবত্যেব যদা তুষ্টোহদি কেশব॥" ঐ
- (৩) "নিঃশেষধর্মকর্ত্তা বাপ্যভক্তো নরকে হরে।সদা তিগ্গতি ভক্তত্থে ব্রহ্মহাপি বিশুধ্যতে॥" ( স্কন্দ রেবা )
- (৪) "ষস্ত ভাগৰতং চিহ্নং দৃশুতে তু হরিমুবন। গীয়তে চ কলৌ দেবা জেয়ান্তে নান্তি সংশয়ঃ ॥" ( হরিভ বি•)

যাঁহারা ভক্তিপ্রভাবে ক্লেশপরম্পরা কবলিত করিয়া স্বয়ং চরণে প্রণত হন, যাঁহারা মোক্ষাদিতে দৃক্পাতেও ঘুণা বোধ করেন, যাঁহাদিগের উত্তরোত্তর বর্দ্ধান প্রেমোৎসবে অন্তঃকরণ স্তবকিত হয় এবং আনন্দাক্রজনে বদনমগুল আর্দ্র ও শরীর অতিশয় পুলকিত হয়, সেই ধন্ত পুরুষদিগকে নমস্কার করি। মার্কগ্রেয়াদি সাধনদারা প্রাপ্তসিদ্ধি হইয়াছিলেন।

"মার্কণ্ডেয়াদয়ঃ প্রোক্তাঃ সাধনৈঃ প্রাপ্তসিদ্ধয়ঃ।"

শ্রীমন্তাগবতের দশমস্কলে রূপাদিদের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে:—

"নাসাং দিজাতিসংস্কারো ন নিবাসো গুরাবপি। ন তপো নাত্মনীমাংসা ন শৌচং ন ক্রিস্নাঃ শুভাঃ। তথাপি হ্যুত্তমশ্লোকে ক্লুফে যোগেশ্বরেশ্বরে। ভক্তির্দু চা ন চাত্মাকং সংস্কারাদিমতামপি॥''

ইহাদিগের দ্বিজোচিত সংস্কার হয় নাই, ইহারা গুরুগৃহে বাস করে নাই, তপস্থা ও আত্মবিচার করে নাই, এবং শৌচ ও শুভ কর্ম করে নাই, তথাপি উত্তমশ্লোক যোগেশ্বরেশ্বর ভগ-বান্ শ্রীক্ষেও ইহাদিগের গাঢ়ভক্তি সমুৎপন্ন হইরাছে। আমরা সংস্কারাদি সত্ত্বেও তাদৃশ ভক্তিতে বঞ্চিত। যজ্ঞপত্নী, বলিদৈত্য ও শুকদেবাদি কুপাসিদ্ধ। "কুপাসিদ্ধা যজ্ঞপত্নী বৈরোচনি-শুকাদয়ঃ।" যাদব ও গোপগণ শ্রীক্ষেরে নিত্যপ্রিয়। ইহারাই নিত্যসিদ্ধ ভক্ত বলিয়া ক্থিত।

"আত্মকোটিগুণং কুষ্ণে প্রেমাণং পরমং গতাঃ। নিত্যানন্দগুণাঃ সর্ব্বে নিত্যাসদ্ধা মুকুলবং॥

\* \* কথিতা নিত্যপ্রিয়া যাদববন্তবাঃ।
এষাং লৌকিকবচ্চেষ্টা লীলা মুররিপোরিব ॥''

সুধী ভক্ত অপরাধদ্বরে সাবধান থাকিরা শ্রীক্তঞ্চের অর্চনা করিলে শীঘ্রই প্রেম উৎপন্ন হইরা থাকে। নামগ্রহণে সেবাপরাধ বিদ্রিত হয়, কিন্তু নামাপরাধে মানবের নরক-ভোগ ভিন্ন অন্ত গতি নাই।

[ নামাপরাধ ও সেবাপরাধ দেখ।]

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, শ্রীবিষ্ণুর নামগুণাদি শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, তাঁহার পাদপরিচর্য্যা ও পূজা, তাঁহাকে বন্দনা বা নমস্কার, তাঁহার দাস্য বা সেবকত্ব, সথ্য বা বন্ধুজ্ঞান এবং আত্মনিবেদন অর্থাৎ দেহ হইতে শুদ্ধাআ পর্যান্ত সমুদার আত্মা তাঁহাকে নিবেদন, এই নয়টীই ভক্তের প্রধান ভক্তি লক্ষণ। এতদ্ভিন্ন শুকুপাদাশ্রম, দীক্ষা, শুকুসেবা, সদ্ধর্মজিজ্ঞাসা ও শিক্ষা, সন্মার্গাবলম্বন, ক্রফপ্রিয় বস্তুতে ভোগলাল্সা বর্জন, একাদশী, কার্ত্তিকেয় প্রভৃতি ব্রতান্ম্যান, গো-বিপ্র-বৈষ্ণব সেবা, অপরাধ-বর্জন, অশ্বখসেবন, লোভসম্বরণ, অন্ত দেবতা

বা শাস্ত্রে অভেদজ্ঞান, মথুরামণ্ডলে বাস, শ্রীমন্তাগবত পাঠ-শ্রবণ প্রভৃতি আরও চৌষ্টি প্রকার ভক্তিলক্ষণ স্থচিত হইয়াছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভক্তি শব্দে দেখ।] ভক্তকংস (পুংক্লী) ভক্তার্থং কংস:। ভক্তাহরণার্থ পাত্র। ভক্রকর (পুং) ভক্তং ভঙ্গনং করোতীতি ক্র-ট। ১ কুত্রিম ধূপ। 'বৃক্ধূপে ভক্তকরো গিরিঃ স্থাৎ সমগন্ধকঃ।' (শন্চক্রি•) ( ত্রি ) ২ ভক্তিকারক।

ভক্তকার (ত্রি) ভক্তমনং করোতীতি ক্-(কর্ম্মণ্যণ্। পা অথা ) ইত্যণ্। পাচক। পর্যায়—হদ, ওদনিক, গুণ, ভক্ষার, স্থাকার, আরালিক, বল্লব। (হেম)

ভক্তকুত্য (ক্লী)ভোজ্যাদির আর্শ্নেজন। (দিব্যা ১৮৫।২১) ভক্তছেন (পুং) > কুধা। ২ আকাজ্জ।

ভক্তজা (গ্রী) অমৃত। (বৈদ্যকনি॰)

ভক্তে। (স্ত্রী) ভক্তস্থ ভাব: তল্টাপু। ভক্তব্ব, ভক্তের ভাব বা ধর্ম।

ভক্তত্ব্য (ক্লী) ভক্তপ্ত তদ্ভোজনকালপ্ত আবেদকং বা ভক্তে তদ্ভোজনকালে বাদনীয়ং তুর্যাং। বাদনীয় ভূর্য্য। পর্য্যায়-নূপমান। ( ত্রিকা॰ )

ভক্তদাস (পুং) ভক্তেন অনুমাত্রেণ দাসঃ। পঞ্চদশ দাসের অন্তর্গত দাস বিশেষ। স্থৃতিক্ষ অবস্থায়ও যাহারা ভাতের জন্ম দাসত্ব করে।

"ভক্তদাসশ্চ বিজেয়স্তথিব বড়বারুতঃ। স্থভিকেংপি ভক্তেনাঙ্গীকৃতদাদ্যঃ।" (দায়ক্রমসত) মন্ত্রত ৭ প্রকার দাসের উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে ভক্তদাস দ্বিতীয়। (মহ ৮।৪১৫) ২ একজন রাজা। ইনি অতিশয় রামভক্ত ছিলেন এবং मर्समारे तामान्न अवन कतिएक। धकमा मीजारतन वृखास শ্রবণ করিয়া আবেগে দীতার উদ্ধারের জ্বন্ত অসিহন্তে দমুদ্রে পতিত হন, এমন সময়ে স্বয়ং রামচক্র দীতার সহিত তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে উদ্ধার করিয়া বলেন, আমি রাবণকে বধ করিয়া দীতাকে উদ্ধার করিয়াছি। পরে আবার তাহাকে রাজ্যে পুনঃ প্রেরণ করেন। (ভক্তমাল)

ভক্তদ্বেষ (পুং) ভক্তে দেষ:। ১ অনে অরুচি। ২ ভগবদ-ভক্তের প্রতি দেষ।

ভক্তদ্বেষিন ( ত্রি ) ভক্ত-দ্বিষ-ণিনি। ভক্তদ্বেষ্তুক। ভক্তনিষ্ঠ, (ত্রি) > নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। ২ ভক্তসেবন বিষয়ে বিশেষ নিষ্ঠাযুক্ত।

৩ একজন রাজা। আদি পুরাণে তাঁহার সাধুতা ও ভক্ত বৈষ্ণবের প্রতি ভক্তিনিষ্ঠার বিবরণ লিখিত আছে।

একদা হুই চোর বৈষ্ণবের বেশ ধারণ করিয়া চরির উদ্দেশে এই রাজার নিকট উপস্থিত হয়। রাজা পরম ভক্তিভাবে তাহাদের পাদপ্রকালন করাইলেন, এমন কি চরণদেবার নিমিত্ত রাণীগণকে নিযুক্ত রাখিলেন। রাত্তিযোগে গৃহবাসী मकरन निमाग्ठ स्टेरन देवखवादनी প্রতারক দ্যাগণ तांगीत्क भातिया वज्जानकातांनि अशहताशृक्षक शनायन करत, কিন্তু ধর্মের কর্ম, পথভ্রম হইয়া তাহারা ইতন্ততঃ ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিল। প্রাতে রাজভত্যগণ সেই হুই চোরকে ধৃত করিয়া রাজসন্নিধানে আনয়ন করিল। পরম ভক্তিমন্ত রাজা বৈষ্ণবের এরূপ বন্ধনদশা দেখিয়া চিৎকার করিয়া ক্রমে রাণীর হত্যাবার্ত্তাও তাঁহার কর্ণগোচর হইল। রাণীর হত্যাকারক জানিয়াও রাজা বৈষ্ণব দশ্মান্বয়কে ছাডিয়া দিতে আদেশ করিলেন এবং তাহাদের পাদোদক লইয়া রাণীর মুখে দিতে কহিলেন। ভক্তের সহায় ভগবান, রাজার ভক্তিফলে রাণী জীবন পাইলেন। অনস্তর রাজা ঐ বৈষ্ণব-ঘরকে স্তবে তৃষ্ট করিয়া বিদার দিলেন। (ভক্তমাল)

৪ অন্ত একজন মহারাজ। ইনি বিখ্যাত হরিভক্ত ছিলেন। একদা এক ভক্তপ্রধান আসিয়া তাঁহার সমীপে উপস্থিত হইল। রাজা যথাবিধানে সেই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ অতিথির অর্চনাদি করি-লেন। একবংসর রাজার সংসর্গে থাকিয়া সেই সাধৃভক্ত প্রস্থানে উত্তত হইলে রাজা প্রাণত্যাগে ক্রতসঙ্কল্ল হন। ইহা দেখিয়া রাণী স্বীয় পুত্রকে বিষ খাওয়াইলেন। রাজপুত্রের মৃত্যুতে অন্তঃপুরবাসিগণ কাঁদিয়া উঠিল। ঐ সময়ে সাধু যাইবার উত্যোগ করিতে ছিলেন, রাজরাণীকে এ দশায় ফেলিয়া যাওয়া যুক্তিযুক্ত নহে বিবেচনা করিয়া অন্তঃপুরে তাহাদের সাস্থনা দিবার নিমিত্ত গমন করিলেন। রাণী ভক্তের সমক্ষে পুত্রের নিধনকারণ জ্ঞাপনপূর্ব্বক তাঁহাকে দিনচারি থাকি-বার জন্ত প্রার্থনা জানাইলেন, সাধু সঙ্গে রাজা ও রাণীর প্রীতি দেখিয়া ভক্ত চমংকৃত হইলেন। তৎপরে রাণী সেই সাধুর চরণা-মৃত দানে পুত্রের জীবন দান করিলেন। বৈষ্ণবচরণামূতে রাণীর অটুট বিশ্বাস দেখিয়া সাধু আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন। তদ-ব্ধি তিনি আর রাজারাণীর সঙ্গ ত্যাগ করেন নাই। (ভক্তমাল) ভক্তপুলাক (পুং) ভক্তভ পুলাক ইব। ১ সিক্থ। অরমণ্ড,

চলিত ভাতের মাড়। ২ গ্রাসাচ্ছাদনযোগ্য অন্নপিও।

ভক্তপ্রিয়, জনৈক মহারাজ। বৈঞ্চবে তাঁহার অকুণ্ণ প্রীতি ছিল। ভোম ভাঁড় প্রভৃতি বৈষ্ণবের বেশ ধরিয়া তাঁহার সমক্ষে নৃত্যগীত করিত। তিনিও প্রেমাবেশে বিভার হইয়া তাহাদিগকে কখন দণ্ডবৎ (প্রণাম) কখন বা আলিঙ্গন দিতেন। ( ज्लुभाग )

ভক্তমণ্ড (পুংক্লী) ভক্তথ্য অন্নশু মণ্ডঃ। অন্নাগ্ররদ। চলিত ভাতের মাড়। পর্য্যার মাসর, আচাম, নিঃপ্রাব,

ভক্তমল্ল, ন্রপুরের জনৈক রাজা। ইনি ৯৬৫ হিজিরায় মানকোট অবরোধের সময় সমাট্ অকবর শাহের শক্র সিকেলর

স্থরের সহায়তা করিয়াছিলেন। সিকেলরের হুর্গতি দেখিয়া
তিনি মোগলসমাটের শরণাপন্ন হন। মোগল বাহিনীর
সহিত লাহোর নগরে উপনীত হইলে, তিনি বৈরাম খাঁর
হস্তে নিহত হইয়াছিলেন।

ভক্তমাল, একথানি প্রাচীন ধর্মগ্রন্থ। বৈষ্ণব কবি লালদাস ইহার বাঙ্গালা প্যার রচনা করেন। ভক্তগণের জীবনী এই গ্রন্থে মালাকারে গ্রথিত বলিয়া ইহার ভক্তমাল নাম হইয়াছে। গ্রন্থকার স্বীয় রচনা মধ্যে ভক্তচরিত্র ও দেবতত্থাদি বহুতর তাত্ত্বিক বিষয়ের সমাবেশ করিয়াছেন। ভগবত্তম্ব, জীবতত্ত্ব, মায়াতত্ত্ব, স্প্টেতত্ত্ব ও সাধনতত্ত্ব প্রভৃতি বিষয় ভূক্ত-চরিত্রের আকুষঙ্গিক। এই বিবিধ তত্ত্বের আলোচনা থাকার ভক্তমাল গ্রন্থকে সাধারণতঃ চরিত্র ও তাত্ত্বিক বিভাগে বিভক্ত করা যায়। চরিত্র বিভাগটা প্রধানতঃ নাভাজীকত হিন্দীভক্তমাল ও প্রিম্নাসকত তংটীকা হইতে এবং তাত্ত্বিক বিভাগটী উক্ত গ্রন্থয় ও ঐহরিভক্তিবিলাস, ঐলঘুভাগবতামৃত, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, উब्दल-नीलमिन, बर्निकर्ड, बीटिज्जिट त्रिजाम्ब, बन्नानः शिला, শ্রীমন্তাগবত-গীতা, ব্রহ্ম, গরুড়, ব্রহ্মাণ্ড, পদ্ম, স্কলাদিপুরাণ ও অপরাপর বহুতর ভক্তিশাস্ত্র হইতে সঙ্কলিত। ইহাতে ২৭টা মালা বা পরিচ্ছেদ আছে। ঐ সপ্তবিংশ মালার শেষে গ্রন্থকার স্বকৃত গ্রন্থের ফলশ্রুতিবর্ণন ও নিজ্ দৈল্যাদি জ্ঞাপন করিয়া. সৰ্ববেশ্যে বাধাকুফ্ডৰিষয়ক একটা গীতে গ্ৰন্থের উপসংহার করিয়াছেন। এই গ্রন্থের মধ্যে কতকগুলি অমার্জ্জনীয় দোষ থাকিলেও তাহা ইহার গুণরাশির মধ্যে নিমগ্ন হইয়া গিয়াছে।

এই বাঙ্গালা ভক্তমাল গ্রন্থ হইতেই বাঙ্গালীর স্থানমে বিল্নমঙ্গল, জয়দেব, তুলসীদাস, রঘুনাথ দাস, প্রবোধানন সরস্বতী রূপ, সনাতন ও জীব গোস্বামী, শ্রীধর স্থামী বোপদেব, শঙ্কর, রামান্তজ, মীরাবাই, করমেতিবাই ও কবীর প্রভৃতি তত্ত্বসনিমগ্র মহান্ত্রগণের জ্ঞান, ভক্তি ও বৈরাগ্যের বৈচিত্রময়ী জীবলীলা জাগরুক রহিয়াছে।

প্রমাণ প্রয়োগাদি দারা প্রতিপাদ্য বিষয়ের দৃঢ়তা সংস্থাপ-নের জন্ত এই গ্রন্থে ২৫৭টা শাস্ত্রীয় শ্লোক উদ্বৃত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকাবলী ব্যতীত ইহাতে নাভাজাক্বত হিন্দী মূল ও তাহার টীকা সন্নিবিষ্ট আছে।

ভক্তরাজ (পুং) ভক্ত শ্রেষ্ঠ। ভক্তরাচ (স্ত্রী) > ক্ষ্ধা। ২ ভোজনের বলবতী ইচ্ছা। ভক্রোচন (ত্রি) ক্ষধার উদ্রেক।

ভক্তবৎসল (বি) ভক্তেমু বংসলঃ ৭তং। ভক্তের প্রতি বংসল বা প্রীতিযুক্ত। ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৭৯।৯১)

ভক্তবিপাকবটী (স্ত্রী) বটিকৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত্ব প্রণালী :—কজলী ২ ভাগ, স্বর্ণমান্দিক, হরিতাল, মনছাল, তেউড়ীমূল, দন্তীমূল, মুতা, চিজামূল, ভুঠ, পিপুল, মরিচ, হরীতকী, যমানী, ক্ষঞ্জিরা, হিঙ্কু, গুড়, কাঁউলী, সৈন্ধর, বন্যমানী, জায়ফল, যবক্ষার ইহাদের চুর্ব প্রত্যেকে ১ ভাগ, এই সকল দ্রব্য আদার রস, নিসিন্দপত্র রস, হড়হড়ে পাতার রস, লতা-ফট্কী পাতার রস ও চিতারনে তিন দিন ভাবনা দিয়া বটী করিবে। অনুপান লবস্কচুর্ব ৪ মাষা। এই ঔষধ দেবনে অগ্নিমান্দ্যাদি অচিরাৎ প্রশমিত হয়।

রদেক্রসারসংগ্রহে 'ভক্তপাকব্টী'র উল্লেখ দেখিতে পাওরা 
যার। ইহার প্রস্তুত প্রণালী :—অল,পারা, গন্ধক, হিঙুল, তাম,
হরিতাল, মন:শিলা, বঙ্গ, হরীতকী, আমলকী, বহেড়া, বিষ,
নৈপালী, দন্তী, কাঁকড়া-শৃঙ্গী, ভুঠ, পিপুল, মরিচ, যমানী,
চিতা, মৃতা, জীরা, রুয়জীরা, সোহাগা, এলাচ, তেজপত্ত,
লবঙ্গ, হিঙ্, কট্কী, জারফল, সৈন্ধব প্রত্যেকে তিন ভাগ।
এই সকল দ্বোর চুর্ণ আদা, চিতা, দন্তী, তুলসী, বাসক ভ বেলপাতা প্রত্যেকের স্বর্গে সাতবার ভাবনা দিয়া তিন রতি
পরিমাণ বটী করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে কোষ্ঠবদ্ধ,
কফ ও ত্রিদোষজনিত মলবদ্ধ, মন্দান্ধি, বিষমজন্ব ও ত্রিদোষজনিত বিষমজন্ব নাশ হয়। (রুসেক্র-সারসংগ্রহ অজীর্ণ চিকিত)

ভক্তশালা (স্ত্রী) ১ রন্ধন বা ভোজনগৃহ। ২ আবেদনকারী-দিগের সম্বর্জনাগৃহ। ৩ ভক্ত শ্রোভূগণের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার স্থান।

ভক্ত সিক্থ (পুং) ভক্তস্থ সিক্থঃ ৬তং। ভাতের মাড় বা ফেন। ভক্তা (ক্লী) ভোজনশালা। (দিব্যা ৩৩৫।২৪)

ভক্তাদায় (পুং) धांग्रामित्र हाता मःगृशीक कत्र।

ভক্তাভিলাষ (পুং) ভক্তে অভিলাষঃ ৭৩২। **অনের প্রতি** অভিলাষ। ২ ভক্তপ্ত অভিলাষঃ। ভগবন্তক্তের ইচ্ছা।

ভক্তি (স্ত্রী) ভজাতে ইতি ভজ-ক্তিন্। ১ বিভাগ। ২ সেবা।
৩ গৌণবৃত্তি। ৪ ভঙ্গী। ৫ উপচার। ৬ অবয়ব। ৭ শ্রদ্ধা।
৮ রচনা। ১ অন্তরাগ বিশেষ। পূজ্য বিষয়ে অন্তরাগ ভক্তি।
শাণ্ডিল্যস্ত্রে ভক্তি লক্ষণ এইরূপ লিখিত আছে—

"অথাতো ভক্তিজিজাদা দা পরান্তরক্তিরীশ্বরে" (শা॰ স্৽) ঈশ্বরে পরান্তরক্তির নাম ভক্তি।

আরাধ্য-বিষয়ে যে অনুরাগ, তাহাই ভক্তি । 'আরাধ্য-বিষয়করাগন্তমেব ভক্তিম্বং' ভক্তিমতে ঈশবে পরামুরক্তিই ভক্তি। পরা এই পদ দারা পরা এবং গৌণী এই ছই প্রকার ভক্তি বৃঝিতে হইবে। পরমেশ্বর-বিষয়ে অস্তঃকরণের বৃত্তিবিশেষই পরামুরাগ নামে অভিহিত, তাহাই ভক্তি। উপাসনা, পরমেশ্বর বিষয়ে পরমপ্রেম, 'নহীষ্টদেবাৎ পরমন্তি কিঞ্ছিৎ' ইষ্টদেব হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নহে, এইরূপ বৃদ্ধিকা চিত্তবৃত্তির নাম ভক্তি। ইহা প্রীতির অধীন।

শনাথ ! যোনিসহস্রেষ্ যেষ্ যেষ্ ব্রজাম্যহম্ ।
তেষ্ তেষচ্যতা ভক্তিরচ্যতাস্ত দদা ঘরি ॥

যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষনপায়িনী ।

ঘামকুম্মরতঃ দা মে হৃদরানামপদর্পত্ ॥" (বিষ্ণু)।২০।১৯-২০)
ধর্মার্থকামেঃ কিং তস্ত মুক্তিন্তস্ত করে স্থিতা ।

সমস্তজগতাং মূলে যস্ত ভক্তিঃ স্থিরা ঘয়ি ॥' (বিষ্ণু)।২০।২৭)

হে ভগবন্! আমি যে কোন জন্ম পরিগ্রহ করি না কেন,
তোমাতে যেন আমার ভক্তি নিশ্চলা থাকে, অবিবেকীদিগের
বিষয়ে যেরপ প্রীতি থাকে, তোমাতে যেন আমার তাদৃশী
প্রীতিই অবিচলিত হয় । সমস্ত ব্রন্ধাণ্ডের মূলীভূত ক্বন্ফে বাঁহার
স্থিরা ভক্তি থাকে, তাঁহার মুক্তি করস্থিত। ধর্মার্থকামে
ভাঁহার আর কোন প্রয়োজন নাই।

এই স্থলে বে প্রীতিপদের উল্লেখ হইরাছে, ঐ প্রীতি স্থানিরত রাগ বৃঝিতে হইবে। যে হেতু উহা স্থানিরত না হইলে উহাতে আদক্তি হইতে পারে না, অর্থাৎ বাহা কিছু অয়্পন্তিত হউক না কেন, তাহার মূলে স্থ্য হইবে, এইরপ জ্ঞান থাকা আবশুক, এইরপ জ্ঞান না থাকিলে কেহ কোন কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে পারে না, অতএব ঐ যে প্রীতি উহাই স্থানিরত রাগ। পাতপ্রলে উহার লক্ষণ এইরপ অভিহিত হইরাছে—"স্থানুশমী রাগঃ" (পাতঃ ২০৯) উহা স্মরণ ও কীর্ত্তনাদির দারা হইয়া থাকে। ভক্ত ভগবরাম কার্তনে বা ভগবরামস্মরণে স্থথ বোধ করে বলিয়া পুনঃ পুনঃ পুনঃ কার্কা করিয়া থাকে। ভক্তির বেগ যতই বৃদ্ধি পার, ভক্তের ততই কীর্ত্তনাদিতে আদক্তি জ্বেম। তথন ভক্ত অনহাক্মী হইয়া ভগবচ্চরণে মনঃপ্রাণ সমর্পণপূর্কক তাঁহারই নামাদি কীর্তনে নিরত থাকে। ভক্ত তদাত্তিত হইয়া কেবল তাঁহারই ভজনা করে।

"মচিত নদ্গতপ্রাণা বোধরস্তঃ পরম্পরম্।
কথরস্তান মাং নিত্যং তুয়ন্তি চ রমস্তি চ ॥
তেষাং সতত্যুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দিনামি বৃদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥"(গীতা>০।৯-১০)
ধাহারা মচিত ও মদ্গতপ্রাণ হইয়া পরস্পরে আমার
তব্ব আলাপনপূর্ব্বক পরস্পরকে বৃঝাইয়া দেয় ও সেই হেতু

অধিকতর আনন্দ লাভ করে এবং আমার প্রতি অন্থরক্ত হইরা থাকে ও সেইরূপ বোগযুক্ত হইরা ভক্তিসহকারে আমাকে (ঈশ্বরকে ) আরাধনা করে, আমিই তাহাদিগকে বৃদ্ধিযোগ অর্থাৎ তত্মজান প্রদান করি। এই তত্মজান দ্বারা তাহারা আমাকে পাইরা থাকে। আমি দেই ভজনকারী ব্যক্তিবর্গের প্রতি অন্থকস্পার্থ তাহাদের অন্তঃকরণে থাকিয়া তত্ত্মনের্বরপ উচ্ছল প্রদীপ দ্বারা অজ্ঞানান্ধকার নাশ করিয়া থাকি।' অতএব ভক্তির ফল মৃক্তি, ইহা অবশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে। 'তংসংস্থ্যামৃত্রোপদেশাং' তৎসংস্থা 'তন্মিন্ ঈশ্বরে সংস্থা ভক্তির্যন্ত' যাঁহাদের ঈশ্বরে অবিচলিত ভক্তি আছে, তাঁহাদের অমৃতত্ম অর্থাৎ মোক্ষ লাভ হয়।

"তেধামহং সমৃদ্ধর্তা মৃত্যুসংসারসাগরাৎ।
ভবামি ন চিরাৎ পার্থ মধ্যাবেশিতচেতসাম্॥" (গীতা ১২।৭)
যাহাদের চিত্ত আমাতেই নিবিষ্ট থাকে, আমি তাহাদিগকে
মৃত্যুরূপ সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করিয়া থাকি। তৈতিরীয়
মন্ত্রভাগেও লিখিত আচে—

"ত্রাম্বকং যজামতে স্থান্তিং পৃষ্টিবর্দ্ধনম্। উর্বাক্তকমিব বন্ধনান্মত্যোমু ক্ষীয়মামূতাৎ॥"

'অত্র যজনং ভক্তিঃ' ইহাতেও অভিহিত হইল যে, ভক্তির ফল মুক্তি। শাণ্ডিল্যস্থতে জ্ঞানও ভক্তির অঙ্গ বলিয়া কথিত रहेबाहा। जिल्दा कन मुक्ति जारा शृद्यहे जैन्निथिज रहेबाहि, কিন্তু তত্তজান দ্বারা অজ্ঞান নিবৃত্তি না হইলে, মুক্তি হইতে পারে না, ইহা সকলেই একবাকো স্বীকার করিয়া থাকেন। অনুরাগবিশেষই অজ্ঞানের কার্য্য। তাহা হইলে সেই অন্তঃকরণরতিরূপা ভক্তি হইতে কিরূপে মুক্তি আসিতে পারে ? ইহার মীমাংসা এইরূপ:—যেহেতু সেই ভক্তিরূপ-অন্তঃকরণবুত্তিতে অজ্ঞানের কার্য্য আছে, অতএব তাহা অজ্ঞান-জড়িত। অজ্ঞান থাকিলে মুক্তি অসম্ভব। ইহাতে প্রতিপন্ন হয় যে, মুক্তির প্রধান কারণ ভক্তি নহে, জ্ঞান। অতএব ভক্তির গৌণ ফল মুক্তি, তাহা নিশ্চয়। ভক্তি অবিচলিত इहेटन क्लान इम्र. क्लान यथन উৎপन्न इम्र, जक्लारन कार्या स्व অনুরাগবিশেষ, তাহাও তথন থাকে না; স্কুতরাং মুক্তির আর কোন বাধা থাকে না। অতএব ভক্তির অঙ্গ জ্ঞান না বলিয়া জ্ঞানের অঙ্গ ভক্তি বলাই সঙ্গত। এইজন্ম শাস্ত্রেও অভিহিত হইয়াছে,—'ভক্তিজ্ঞানায় কল্পতে' ঈখরে প্রণিধান, তপস্থা ও স্বাধ্যায়াদি ক্রিয়াযোগ দারা ভক্তি উৎপন্ন হয়, পরে ভক্তি पृष्ठा इटेल कान जत्म। स्मेट क्लान्टर मुक्ति लाख रग्न।

বৈষ্ণবগণ ভক্তির ফল মুক্তি ইহা স্বীকার করেন না, তাহারা বলেন, ভক্তির ফল প্রেম। তাঁহারা মুক্তি প্রার্থনা করেন না। তাঁহাদের মতে প্রেমই পরমপুরুষার্থ। 'উপায়-পূর্বং ভগবতি মনঃ স্থিরীকরণং ভক্তিঃ' উপায়পূর্বক ভগবানে মনঃস্থিরীকরণের নাম ভক্তি। বিহিতা ও অবিহিতা ভেদে ইহা দ্বিধ।

"দেবানাং গুণলিঙ্গানামানুশ্রবিককর্মণাম্।
সন্ধ এবৈকমনসো বৃত্তিঃ স্বাভাবিকী তু যা।
অনিমিত্তা ভগবতী ভক্তিঃ সিদ্ধের্গরীয়সী।
জরয়ত্যাশু যা কোশং নিগীর্ণমনলো যথা॥" (শাণ্ডিল্যস্ত্রভাঃ)
কোন কারণ ব্যতীত দৈব ও বৈদিক কর্মে মনের যে
স্বাভাবিক সান্থিক বৃত্তি জন্মে, তাহাই বিহিতা ভক্তি। মিশ্রা
ও শুদ্ধা ভেদে ইহা তুই প্রকারঃ—

মিশ্রা ভক্তি ত্রিবিধ—কর্মমিশ্রা, কর্ম্মজানমিশ্রা ও জ্ঞানমিশ্রা। তন্মধ্যে কর্মমিশ্রা-ভক্তি তামদী, রাজদী ও দান্থিকী
ভেদে তিন প্রকার। তামদী ভক্তিরও আবার হিংসার্থা, দন্তার্থা
ও মাংসর্য্যার্থাদি ভেদ আছে । হিংসা, দন্ত, ও মাংসর্য্য অভিদক্ষান করিয়া যিনি কার্য্য করেন, তিনিই তামদ ভক্ত ।
বিষয়ার্থা, যশোহর্থা ও ঐশ্বর্যার্থা ভেদে রাজদী-ভক্তি তিন
প্রকার২। যিনি বিষয়, যশ ও ঐশ্বর্যার্র জন্ম ভগবানে ভক্তিপরায়ণ হন, তিনি রাজদিক ভক্ত । কর্মক্ষয়ার্থা, বিষ্ণুপ্রীত্যর্থা
ও বিধিদিদ্বার্থা প্রভৃতি সান্থিকী ভক্তির লক্ষণ্ড। কর্মক্ষয়ের জন্ম
বা বিষ্ণুর প্রীতির উদ্দেশ্যে অথবা শাস্ত্রে ভগবানের আরাধনা
অভিহিত ইইয়াছে, ইত্যাদি কারণে যিনি ভগবানের আরাধনা
করেন, তিনিই সাত্ত্বিক ভক্ত। কর্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি তিন
প্রকার—উত্তমা, মধ্যমা ও অধমা।

উত্তমা ভক্তি—যিনি সর্বভূতে আপনার ভগবদ্ধাব অবলোকন করেন এবং যিনি আপনাতে ও ভগবানে সর্বভ ভূতের অবস্থান দর্শন করেন, তিনি উত্তমভক্ত। মধ্যম ও অধম ভক্তের বিষয় ভক্ত শব্দে বিবৃত হইয়াছে৪।

তামদী ভক্তি—"অভিদক্ষায় যদ্ধিংসাং দন্তং মাৎসর্ব্যমেব বা।
 দংরক্তী ভিন্নদৃগ্ভাবমপি কুর্ব্যাৎ দ তামসঃ ॥"

২ রাজসী ভক্তি—"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐখর্য্যমেব বা। অর্চ্চায়ামর্চ্চয়েৎ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ ॥"

সাধিকী ভক্তি—"কর্মনিহারমুদ্দিশু পরিশ্মন্ বা তদর্পণম।
 মজেৎ যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্ভাবঃ স সাধিকঃ ॥"

কর্মজানমিশ্রা উত্তমা ভক্তি—

"দৰ্বভূতেষ্ যঃ পণ্মেন্তগৰদ্ভাবমাত্মনঃ। ভূতানি ভগৰত্যাত্মন্তেষ ভাগৰতোত্তমঃ॥" জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি— ্ ্রা

"মদ্গুণশ্রুতিমাত্রেণ মিয় সর্কগুহাশয়ে।
মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গান্তসোহস্থাে ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্থা নিগুণস্থা হ্যুদাহতম্।
অহেতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে ॥
সালোক্যসাষ্টিসামীপ্য-সারুপ্যক্ষমচ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহুন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ ॥" ইত্যাদি।

( শাণ্ডিল্যস্থ্ৰভাষ্য )

আমার গুণ শ্রবণমাত্রেই আমাতে বাঁহার অবিচ্ছিন্না মতি হয় এবং পুরুষোত্তম বিষ্ণুতে বাঁহার অহৈতুকী ভক্তি হয়, বিনি আমার সেবা ব্যতীত সালোক্যাদি মুক্তি পাইলেও তাহার অভিলাষ করেন না, তাঁহারাই জ্ঞানমিশ্র ভক্ত।

অবিহিতাভক্তি কামজা, দেষজা, ভয়জা ও স্নেহজা ভেদে চারিপ্রকার।

"কামাদ দেষাদ ভরাৎ স্বেহাৎ যথা ভক্ত্যেশ্বরে মনঃ। আবেশ্য তদর্থং হিন্তা বহুবস্তদ্গতিং গতাঃ॥" (শাণ্ডিল্যস্থতভা•)

গোপীগণ কামে, কংস ভয়ে, চৈদ্যাদি নূপ ছেষে, সম্বন্ধ ও স্নেহে বৃষ্ণি-নরপতিগণ ভক্তিপরায়ণ হইয়াছিলেন। কশ্মমিশ্রা ভক্তি নয় প্রকার, গৃহস্থগণ এই নয় প্রকার ভক্তির অধিকারী। কশ্মজানমিশ্রা ভক্তি তিন প্রকার, বনবাসীরা এই তিন প্রকার ভক্তির অধিকারী। জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি এক, একমাত্র ভিক্মগণই এই ভক্তির অধিকারী হইয়া থাকেন।

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিরর্বা বৃদ্ধ্যাত্মনা বামুস্তঃ স্বভাবাৎ। করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েৎ তং ॥" (শাণ্ডিল্যস্থ্রভা৽)

কায়মনোবাক্যানি দ্বারা যাহা কিছু অনুষ্ঠান করা যাউক না কেন, ভক্ত সেই সকলই ভগবারারায়ণে সমর্পণ করিবেন। এই ভক্তি একোনবিংশতি প্রকার, যথা—১ ষট্তিংশন্ বর্গ, ২ ত্রিংশন্ বর্গ, ৩ ষড়্বিংশতিবর্গ, ৪ পঞ্চবিংশতিবর্গ, ৫ চড়বিং-শতিবর্গ, ৬ বিংশতিবর্গ, ৭ একোনবিংশতিবর্গ, ৮ অষ্টানশবর্গ, ১ পঞ্চনশবর্গ, ১০ ত্রয়োনশবর্গ, ১১ দ্বানশবর্গ, ১২ একানশবর্গ,

কর্মজ্ঞানমিশ্রা মধ্যমা ভক্তি—

"ঈখরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎস্ক চ। প্রেমমৈত্রীকৃতোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ ॥"

কর্মজ্ঞানমিশ্রা অধমা ভক্তি—

"অর্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধরেহতে। ন তম্ভক্তেরু চাল্ডের্ স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ ॥"

( শাণ্ডিল্যস্ত্ৰভাষ্য )

১৩ দশবর্গ, ১৪ নববর্গ, ১৫ সপ্তবর্গ, ১৬ ষ্ড্বর্গ, ১৭ পঞ্চবর্গ, ১৮ চতুর্বর্গ, ১৯ ত্রিবর্গ।

এই উনবিংশতিবর্গ ভক্তির বিষয় ভাগবতে বিশেষরূপে লিখিত আছে, বাহল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। ভাগবতের দিতীয়, সপ্তম, দশম ও একাদশ স্কল্পে ইহার ভূরি ভূরি উদাহরণ ও দৃষ্ঠান্ত অভিহিত হইয়াছে।

নারদক্ত ভক্তিস্থত্তে ভক্তির বিষয় যেরূপ আলোচিত হইরাছে, তাহাও অতিসংক্ষিপ্তভাবে পর্যালোচিত হইল। "ওঁ পূজ্যাদিষমূরাগ ইতি পারাশর্যাঃ", ওঁ কথাদিষিতি গার্গঃ", "ওঁ আত্মরত্যাবিরোধেনেতি শাণ্ডিল্যঃ", "ওঁ নারদন্তদর্পি-তাথিলাচারতাতিদিশ্বরণে পরমব্যাকুলতেতি।"

( নারদভক্তিস্থ ১৬-১৯)

ভগবং পূজাদিতে অনুরাগের নামই ভক্তি, ইহা মহর্ষি বেদব্যাদের মত। ইন্দ্রিয়গণকে কর্ম্ম হইতে নিবৃত্ত করিবার
জ্ঞা বিধিপূর্ব্যক পূজাদির প্রয়োজন। এইরূপে পূজা করিতে
করিতে প্রেমের উদর হইবে। সম্পূর্ণ প্রেমাবেশ হইলে বাহ্
ও মানস-পূজা নিবৃত্তি পায় এবং ক্রমে বিশুদ্ধা ভক্তি আসিয়া
দেখা দেয়।

ভগবংকথাদিতে অনুরাগের নাম ভক্তি, ইহা গর্গাচার্য্যের মত। ভগবদ্গুণান্থবাদ শ্রবণ ও কীর্ত্তনই সমস্ত সাধনার সার জানিয়া তাহাতেই গাঢ়াভিনিবেশ ও শ্রদ্ধা করাই ভক্তি নামে অভিহিত হইন্নাছে।

শান্তিল্যের মতে, আত্মরতির অবিরোধীবিষয়ে অনুরাগের নাম ভক্তি। জগদোধ পরিহারপূর্মক একমাত্র আত্মতৈতন্তে অন্তান্ত সমস্ত অন্তিত্বের আহুতি প্রদান করিয়া পূর্ণানন্দে বিভার থাকাই আত্মরতি। দৈতভাবেই হউক অথবা অবৈত ভাবেই হউক, আত্মরতির অনুকূল, অনুরাগ রুত্তির প্রবাহই ভক্তিনামে অভিহিত। লৌকিক ও পারমার্থিক ভেদে কর্ম্ম হুই প্রকার, মানব যাগ-যজ্ঞাদি যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করুক না কেন, তৎসমস্তই ঈশ্বরার্থ বা তৎপূজা বিবেচনা করিলেই ভক্তি সাধিত হয়।

"প্রাতরুখার সারাহুং সারাহুং প্রাতরস্ততঃ। যং করোমি জগনাতঃ! তদেব তব পূজনম্॥"

প্রাতঃকাল হইতে সান্নাহ্ন পর্যান্ত এবং সান্নংকাল হইতে পুনঃ প্রাতঃকাল পর্যান্ত যত কিছু লৌকিক ও পারমার্থিক কার্য্য করি, হে জগন্মাতঃ! তৎসমন্ত তোমারই পূজা মাত্র। "ওঁ যথা ব্রজগোপিকানাং" (নারদ ভক্তিস্থ ২১) বৃন্দাবন বিহারিণী গোপরমণীগণই প্রেমভক্তির পরাকাণ্ঠা দেখাইয়া-ছেন। বস্তুতঃ প্রেমে বিভার হইন্যা মদ্যপান্থী মাতালের

ভার বাঁহার। গৃহ, সংসার, ঐশ্বর্য্য, মান, সম্ভ্রম, লোকলজ্জা
প্রভৃতি সমস্তই বিসর্জন করেন, তাঁহারাই পরমভক্ত। ভগবান্
নিজমুখেই উন্নবকে বলিয়াছেন, হে উদ্ধব! গোপীগণ আমাতেই মন সমর্পণ করিয়াছে, আমি তাহাদের প্রাণ, আমার
জ্ঞ তাহারা সর্বস্ব ত্যাগ করিয়াছে। যাহারা আমার জ্ঞ
সকল ত্যাগ করিয়াছে, তাহাদিগকে আমিই রক্ষা করিব।
গোপীগণ আমাকে প্রিয় হইতেও প্রিয়তম বলিয়া জানে।
আমি দ্রে থাকিলে আমাকে শ্বরণ করিয়া তাহারা নিদাকণ
বিরহব্যথায় ব্যাকুল হইয়া আত্মবিশ্বত হইয়া য়ায়।
আমি ভিন্ন তাহারা কায়ক্রেশে প্রাণ ধারণ করে। বৃন্দাবনে
আমার প্রগমনের ভ্রুসংবাদেই তাহারা জীবিত আছে,
আমিই সেই গোপীদিগের আত্ম। এবং তাহারাই আমার
প্রেমভক্তির বিস্তারকর্তা। \*

"ওঁ সা তু কর্মজ্ঞানযোগেভ্যোহপ্যধিকতরা" (নারদস্থ ২৫) ঐ ভক্তি কর্ম্ম, জ্ঞান এবং যোগ হইতেও শ্রেষ্ঠ। ভগবালীতায়ও উক্ত হইয়াছে,—

"তপস্বিভ্যোহধিকো যোগী জ্ঞানিভ্যোহপি মতোহধিকঃ।
কিশ্বিভ্য\*চাধিকো যোগী তস্মাদ্যোগী ভবাৰ্জ্বন।
যোগিনামপি সুৰ্বেষাং মলতেনাস্তরাত্মনা।

শ্রদাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥" (গীতা)
এই বাক্যে ভগবান্ জান ও কর্ম অপেক্ষা যোগের প্রাধান্য
দেখাইয়া ভক্তকে যোগীদিগের মধ্যে প্রধান করিয়াছেন।
কর্মা, যোগ ও জ্ঞানসাধনকালে বর্ণ, আশ্রম, অধিকার ও
অনধিকার আদির বিচার দৃষ্ট হয়,কিন্তু ভক্তিসাধনে এ সকলের
কিছুমাত্র বিচার নাই। যত্ন ও চেষ্টা দারা মুক্তিলাভ করিতে
পারা যায়,কিন্তু ভক্তি মুক্তি অপেক্ষাও হর্লভ। "ওঁ ফলরপত্বাং।"
(নারদক্ত ২৬) কেন না উহা ফলস্বরূপ, জ্ঞানাভিমানিগণ
বিলিয়া থাকেন যে, ভক্তিসাধন দারা জ্ঞানরূপ ফল প্রাপ্ত
হওয়া যায়। কিন্তু নারদের মতে জ্ঞান সাধনের দারা ভক্তি
রূপ ফল লাভ হইয়া থাকে। গীতায় ক্থিত হইয়াছে,—

"অহঙ্কারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং পরিগ্রহম্। বিমৃচ্য নির্শ্বমঃ শাস্তো ব্রহ্মভূয়ায় কল্পতে ।

"তা মন্মনস্কা মৎপ্রাণাঃ মদর্থে তাজদৈহিকাঃ।
 বে তাজলোকধর্মান্চ মদর্থে তান্ বিভর্মাহন্।
 মরি তা প্রেরসাং প্রেষ্ঠে দুরস্থে গোকুলপ্রিয়ঃ।
 শ্মরস্ত্রোহঙ্গ বিমুহ্জি বিরহোৎকণ্ঠবিহ্বলা॥
 প্রধারমন্তি কৃচেছ্, ৭ প্রায়ঃ প্রাণান্ কথঞ্চন।
 প্রত্যাগমনসন্দেশৈ ব্রভ্যো মে মদাজ্মিকাঃ॥" (ভাগবত ১০)

ব্ৰন্নভূতঃ প্ৰদল্লাঝা ন শোচতি ন কাজ্জতি। সমঃ সংক্ষু ভূতেমু মন্তক্তিং লভতে প্রাম্॥" (গীতা)

**धरे वां**का जगवान श्रीकृष्ठ (मथारेबांह्न (व, क्वान, कर्ष ও বোগ সাধন ছারা মতুষ্য, অহঙ্কার, বল, দর্প, কাম, ক্রোধ, পরিত্যাগ করিয়া নির্মাল, শাস্ত ও বন্ধাত্মজানসম্পন্ন হয়। তথন পরমানলপূর্ণ হইয়া শোক ও কামনাদিবিহীন এবং সর্ব-ভূতে সমদশী হইলে তাহার পরা-ভক্তি লাভ হইয়া থাকে। সকল সাধনের লক্ষ্য ভগবংকুপালাভ। কিন্তু ভগবং কুপা-मृष्टि ना इटेरन जिल्दा मकात हम ना, এटेजन जिल मकन সাধনের ফলস্বরূপ। "ওঁ ঈশ্বর্দ্যাপ্যভিমানদ্বেষিত্বাৎ দৈত্ত-প্রিয়বাচ্চ।" (নারদস্ত ২৭) ভগবানেরও অভিমানের প্রতি বিষেষ ও দীনতার প্রতি প্রিয়ভাব আছে। কর্ম্ম, জ্ঞান ও যোগ সাধনকালে সাধকের তত্তৎ সাধনাভিমান উদয় हरेर जिल्लान अन्न रुग न। अजिमानी जाराक जान বাদিতে পারে না, প্রাণ ভরিষা ভাল না বাদিলে—আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ না করিলে, 'আমি তোমার ও তুমি আমার' এইরূপ ভাবে বিগলিত না হইলে, ভগবং-প্রীতি লাভ कद्रा यांग्र ना।

"ওঁ তখ্যাঃ জ্ঞানমেব সাধনমিত্যেকে" (নারদভক্তিস্∙ ২৮) কোন কোন পণ্ডিতের মতে জ্ঞানই ভক্তির সাধন।

ভক্তিতত্ব আলোচনা করিলে এই মত সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। কেন না গৃঙ্গজেন্দ্রাদি জ্ঞানলাভ না করিয়াও ভক্তি-সহকারে ভগবান্কে ডাকিয়াছিল এবং তাঁহার দর্শনও পাইয়াছিল। "ওঁ অস্থাস্থাশ্রত্থমিত্যস্তে" (নারদভক্তিত্ব ২৯) অন্ত কেহ কেহ বলেন, ভক্তি ও জ্ঞান পরস্পর পরস্পরকে আশ্রম করিয়া আছে। এ কথাও যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। কেন না ভক্তি উদয় হইলে আর জ্ঞানতত্ব জ্ঞিজ্ঞাসার প্রস্তুত্তিই হয় না। "ওঁ স্বয়ং ফলরপতেতি ব্রহ্মকুমারাঃ" (নারদত্ব ৩০) সনংকুমারাদি ও নারদের মতে ভক্তি স্বয়ংই ফলস্বরূপ। কেন না, কোন চেষ্টা বা কৌশল দারা ভক্তি লাভ করা যায় না।

"ওঁ তঝাৎ সৈব গ্রাহা মুমুক্স্ভিঃ" (নারদহে • ৩১)

মুমুক্ষ্ণণ একমাত্র ভক্তিই গ্রহণ করিবেন। স্ত্রকার
নারদ বছবিধ যুক্তিঘারা দেখাইয়াছেন বে, কর্ম্ম, বোগ ও জ্ঞান
মুক্তির সাধন হইলেও উহাতে বিপুল বিদ্নের সন্তাবনা আছে।
মুক্তিলাভের নিমিত্ত ও ভগবান্কে দেখিবার জন্ম ভক্তিই নির্মাল
পথ। এইজন্ম তিনি জীবের প্রতি করণা করিয়া ভক্তিসাধনে প্রবৃত্তি দান করিয়াছেন। মুক্তি ভক্তির লক্ষ্যার্থ ফল
নহে। তবে ভক্তিসাধনপথে অগ্রসর হইবার সময় পথিমধ্যে

মুক্তি আপনা হইতেই উপস্থিত হয়। মুক্তিলাভের পরেও ভক্তির পথ স্থদ্র বিস্তৃত। মুক্তির জন্য মুমৃক্ষু পুরুষকে স্থতন্ত্র সাধন করিতে হয়। ভক্তিই সমস্ত পরমার্থ-প্রদাত্তী।

"ওঁ তত্তদ্বিষয়ত্যাগাৎ সঙ্গত্যাগাচ্চ" ( নারদস্থ**০ ৩৫** ) ভক্তি বিষয় ও সঙ্গত্যাগ দারা সাধিত হইরা থাকে। ইব্রিয়বর্গ বিষয়াসাদে বিত্ৰত থাকিলে মন তাহাতেই মগ্ন হইয়া থাকে ৷ বিষয়ক্ষতি মনকে দর্বদা এক বিষয় হইতে বিষয়ান্তরে আসক্ত करत, এই करि विषयत्र मन, किश्वा लाकित मन मर्कान। मनत्क विश्वन कतिया त्रांथितन मन विकिश्र, हक्षन ७ वर्वन इहेया পড়ে। সম্পূর্ণ একাগ্র না হইলে ভক্তি-আবেশের সম্ভাবনা नारे। ভক্তি माधन कतिएक इहेल धार्थरमहे देवनागाचान् ও নি: সুঙ্গ হওয়া আবগুক। জীবন-ধারণের আবশ্রকীয় कार्या कान जिन्न यथनरे अवकान शाहरत, जथनरे जनवातन नाम जुल ' ७ ७ १ १ १ । किन ना रित्रिक रहेर ७ বিশ্রাম পাইলেই মন রম্ভ ও তমোগুণের আবেশে আমো-मिठ रुव्र, अभिन विषय्रिष्ठा भनत्क जुनारेवा नरेवा यात्र । जकन কার্য্যে ও সকল অবস্থায় যদি ইন্দ্রিয়গণের সহিত মন ভগবৎপক্ষে বিলগ্ন থাকে, তাহা হইলে ক্রমশঃ ভক্তির আবেশ বর্দ্ধিত হয়। रय পर्याञ्च व्यविष्क्रितः जगवर-जजन माध्यात मामर्था ना जत्म, ততদিন অবকাশ মত লোকের নিকট ভগবং কথা শ্রবণ ও चन्नः উरा लाक्ति निक्र कीर्त्वन कता जान ; क्न ना वरे-রূপে চিত্ত ক্রমশঃ ভগবদভিমুখে আক্বষ্ট হয়।

"ব্যাবৃত্তোহপি হরে চিত্তং শ্রবণাদে যজেৎ সদা। ততঃ প্রেম যথাশক্তি ব্যসনঞ্চ মদা ভবেৎ॥"

त्य পर्याञ्च िटि खिल्खारित छेन स्मा इस, ख्छिनिन ममरा ममरा इतिकथा खेनामि कितिल क्राम क्रिम खेनाफ खामि किताल क्राम क्रिम खेनाफ खामि किताल क्राम क्रिम खेनाफ वाफिर ७ क्रिम खेना खेल ते ती ख मृष् इरेरत। मराधान गरात क्रिमा ता खेना खेनामित क्रिमोक्प मिल्लि खेनामित क्रिमोक्प चित्र क्रिमोक्प चित्र क्रिमोक्प चित्र चित्र क्रिमा विकास खेनामित क्रिमे चित्र क्रिमोक्प क्रिमे विकास क्रिमोक्प क्रिमे क्रि

ভগবান্ ও ভগবন্তকে কিছুমাত্র ভেদ নাই। ভগবান্ ভক্তা-ধীন, ভক্তিবৃক্ত সাধুর ক্রিয়াকলাপই তাঁহার লীলা। ভক্তগণের ঘারাই জগতে তাঁহার মহিমা প্রচারিত হয়। ভক্ত তাঁহাতে এবং তিনি ভক্তে বিরাজমান থাকেন।

"ওঁ তদেব সাধ্যতাং তদেব সাধ্যতাং" ( নারদস্থ । ৪২ ) তাঁহারই সাধনা কর, তাঁহারই সাধনা কর। নারদ ভজিলাভের অন্য উপায় না দেখিয়া এবং অন্য কোন প্রকারেই জীবের গতি হইবে না জানিয়া তপঃপ্রভাবে একমাত্র ভিলেকই সাধনসমুদ্রের অম্ল্যানিধি বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাই জীবের কল্যাণের জন্ম তিনি বার বার ভজিলাধন করিতে উপদেশ দিয়াছেন।

কি কি কারণে ভক্তির বীজ হানরে অঙুরিত হইতে পারে
না, একণে তাহার আলোচনা করা যাইতেছে। দ্বিত জনসহবাসে প্রকৃতি দ্বিতা হয়, এইজয় ভক্তি লাভেচ্ছুক প্রথমতঃ
কুসঙ্গ পরিহার করিবেন। "ওঁহঃসঙ্গং সর্ক্রিথব ত্যজ্যঃ"
"ওঁ কামক্রোধমোহস্থতিত্রংশবৃদ্ধিনাশসর্কনাশকারণহাৎ"

( নারদস্ত ৪৩,৪৪ )

"ওঁ অনির্বাচনীরং প্রেমস্বরূপং। ওঁ মৃকাস্বাদনবং। ওঁ প্রকাগ্যতে কাপি পাত্রে। ওঁ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানমবিচ্ছিন্নং স্ক্ষুত্রমন্থ্যবর্গ্যম ॥"

( नांत्रमञ्किय् • ৫১-৫৪ )

প্রেমের স্বরূপ অনির্ব্ধচনীয়। মৃকের রসাস্থাদনের স্থায়।
বোবা বেরূপ মিষ্টরস আস্থাদন করিয়া আনন্দে গদ্গদ হয়,
জিজ্ঞাদা করিলেও রসের ব্যাখ্যা করিতে পারে না, মানব
সেইরূপ প্রেমাবির্ভাব কালে আনন্দে গদ্গদ হয়, কিন্তু সে
ভাব নিজে অনুভব করিয়াও অন্তকে বুঝাইয়া দিতে পারে
না, এইজন্ম অনির্ব্বচনীয়। ইহা গুণবর্জিত, কামনাতীত,
প্রেজিশ বর্দ্ধমান, অবিচ্ছির, স্ক্র ইইতেও স্ক্র এবং কেব্ল

অত্বত্তব্যরূপ। ভক্ত উহা প্রাপ্ত হইরা উহাই দর্শন করেন, উহাই প্রবণ করেন, উহাই বলেন এবং উহাই চিন্তন করিরা থাকেন। প্রেমিকের সমুধে প্রেমমর ভগবানের স্বরূপ এবং প্রেমের স্বরূপ একই পদার্থ। যিনি প্রেম লাভ করিয়াছেন, তিনি ভগবান্কেও লাভ করিয়াছেন। স্কৃতরাং তদ্যুতীত তাঁহার আর কিছুই দেখিতে, শুনিতে, বলিতে বা চিন্তা করিতে ইছা হয় না।

"ওঁ তংপ্রাপ্য তদেবাবলোকয়তি তদেব শৃণোতি তদেব ভাষয়তি তদেব চিত্তয়তি" (নারদস্ত ৫৫)

পরাভক্তির বিষয় আলোচিত হইল। এইক্ষণ গৌণীভক্তির বিষয় আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"ওঁ গৌণীং ত্রিধা গুণভেদাদার্ত্তাদিভেদাদা" (নারদস্ত ৫৬) গুণভেদ বা আর্ত্তাদিভেদে গৌণীভক্তি তিন প্রকার। এই ভক্তির মধ্যে তমোগুণ অপেকা রাজদিকী এবং রজোগুণ হইতে সান্থিকী ভক্তি শ্রেষ্ঠ। অর্থার্থী অপেক্ষা জিজ্ঞাস্থ এবং জিজ্ঞাস্থ অপেকা আর্ত্তভক্ত শ্রেষ্ঠ। কেন না জিজ্ঞাস্থ বা আর্ত্তব্যক্তির উপাসনায় বিশুদ্ধ ভক্তির উদয় হইবার সম্ভাবনা।

অন্য সাধন অপেক্ষা ভক্তিসাধন স্থলভ। কেন না ইহাতে আচার, বিচার, বর্ণ প্রভৃতির কিছুই বিচার করিতে হর না। ভক্তির গুণে গণিকা বিদ্যাবতী না হইয়াও উদ্ধার পাইল। গোপীগণ বেদাধ্যয়ন না করিয়া, গৃধ ও গজ ময়্ময় না হইয়া এবং গুহুক উচ্চবর্ণ না হইয়াও কেবল ভক্তিগুণে ভগবান্কে লাভ করিয়াছিল। ভক্তিসাধনে কায়ক্রেশ ও কাতরতা নাই। ভক্তির নায় স্থলভ সাধন আর দেখিতে পাওয়া য়য় না। ভক্তিরাজ্যে বাদবিসয়াদ প্রভৃতি কিছুই নাই। "ওঁ অন্তম্মাৎ সৌলভ্যং ভক্তো। ওঁ প্রমাণান্তরস্যানপেক্ষত্বাৎ স্বয়ং প্রমাণত্বাৎ। ওঁ শাস্তিরপাৎ পরমানলরপাচ্চ" (নারদভক্তিস্ত ৫৮-৬০)

ইহার অন্ত প্রমাণের প্রয়োজন নাই, কেন না ইহা স্বরংই প্রমাণস্বরূপ। ভগবানে ভক্তি করিতে যে কোনরূপ পরিশ্রম ও ক্লেশ হয় না, ইহা কাহাকেও বুঝাইয়া দিবার আবশুক্ নাই। যিনিই ভক্তির উপাসক, তিনি স্বরংই ইহা অমুভব করিতে পারেন। ভক্তি হইল কি না, বাদবিবাদের দ্বারা ইহার সংশয়চ্ছেদ করিতে হয় না। ভক্তিসাধনে ক্লেশের উদয় হওয়া দ্রে থাকুক, বরং সকল ক্লেশের নির্ভি হইয়া থাকে। ভক্তি শাস্তি ও পরমানলস্বরূপ। যেথানে বাদ, বিবাদ, দ্বল, উদ্বেগ, সংশয়, সংকয়, বিকয় ও স্থেতঃখাদি তরক্ষের লেশ মাত্র নাই, তাহাই শাস্তিনিকেতন, শান্তি ভবনেই পরমানলের প্রকাশ হইয়া থাকে।

"ওঁ ত্রিসতম্ম ভক্তিরেব গরীয়দী'' ( নারদস্ত ৮১)

ভূত,ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান সকলসময়েই সত্যস্থাপ ভগবানে ভক্তিই সর্বপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ভগবান্কে লাভ করিবার জন্ত লাগ্রে যতপ্রকার সাধন কথিত হইয়াছে, সেই সকলের মধ্যে একমাত্র ভক্তিসাধনই সর্ব্বাপেক্ষা স্থাম ও শ্রেষ্ঠ। অন্তান্ত সকল সাধনাই রুচ্ছু-সাধ্য ও বহুল যত্নস্থলভ এবং তাহার সকল গুলিতে আবার সকলের অধিকারও নাই। কেবল দীনবেশে ভক্তির আবেশে তাঁহাকে ডাকিতে পারিলেই তিনি হুদরে উদিত হইয়া থাকেন। যোগসাধনার যুগযুগান্তে যাহাহয় না, ভক্তি-সাধনায় মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহা হইতে পারে। যোগরাজ্যে যিনি বাঙ্মনের অতীত, ভক্তিরাজ্যে তিনিই হৃদরের পরতে পরতে গ্রেথিত ও বিজড়িত। এইজন্ত নারদ জগতে ঘোষণা করিয়াছেন যে, 'ভক্তি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সাধনা আর নাই।'

এই ভক্তি একরপ হইয়াও একাদশ প্রকার। যথা,—গুণ-মাহাত্মানজি, রূপাসজি, পূজাসজি, ত্মরণাসজি, দাস্তাসজি, স্থ্যাসজি, কাস্তাসজি, বাৎসন্যাসজি, আত্মনিবেদনাসজি, তন্মরতাসজি এবং পরমবিরহাসজি।

বে যাহাকে ভাল বাসে, সে তাহার সকল চেষ্টা ও সকল অঙ্গকে ভালই দেখে, কিন্তু কেহ কেহ কোন কোন অঙ্গের रमोन्नर्या वा कान कान जारव वित्मव आकृष्टे बहेबा शाक। সেইরূপ ভক্তগণ ভগবানে সর্বতোভাবে আসক্ত হইলেও কোন কোন ভক্ত তাহার কোন কোন ভাবে বিশেষ আসক্ত হইয়া থাকেন। ইহা কেবল ক্চিট্ৰেচিত্ৰ্যেরই ফল বলিতে হইবে। রাজা পরীক্ষিৎ, নারদ, হনুমান, পুথুরাজা প্রভৃতি গুণমহাত্মাসক্ত ভক্ত। ক্ষেত্র বালরপে নন্দ, উপনন্দ ও যশোদাদি এবং কিশোররূপে বজনারী প্রভৃতি ভজনা করিয়া-ছিল, এইজন্ম ইহারা রূপাদক্ত ভক্ত। পৃথুরাজা পূজাদক, প্রহলাদ স্মরণাসক্ত, হনুমান, অক্রেও বিছরাদি দাস্তাসক্ত, অর্জুন, স্থগ্রীব, উদ্ধব, কাবের, স্থবল, প্রীদামাদি স্থ্যাসক্ত, ব্ৰজগোপিকাগণ কান্তাসক্ত, নন্দ, যশোদা, কৌশল্যা, দশর্থ, কশুপ, অদিতি প্রভৃতি বাৎদল্যাসক্ত, বলিরাজা আত্মনিবেদনাসক্ত এবং কৌণ্ডিন্ত, শুকদেবাদি তন্ময়তাসক্ত ভক্ত ছিলেন। শুকদেৰ ভক্তিশিক্ষার একজন প্রধানতম আচার্ষ্য ছিলেন, যেহেতু ভক্তিরদপ্রধান সেই 'গুকমুথাদমৃতদ্রবসংযুতং' শ্রীমদ্ভাগবত গ্রন্থানি কথিত হইয়াছিল। (নারদভত্তি স্ত্র)

"ভক্ত্যা ভজনোপদংহারাদ্গৌণ্যা পরাষ্ট্রে তদ্ধেতুত্বাং"

(শাণ্ডিল্যস্ত ৫৬)

ভজন বা সেবাই গোণীভক্তি। এই গোণীভক্তিই পরা-ভক্তির ভিত্তিস্বরূপ। পরাভক্তি সাধন করিতে হইলে যে নানাবিধ বিদ্ন উপস্থিত হইয়া সাধককে ভক্তিমার্গ হইতে বিচ্যুত করিয়া দেয়, গোণী ভক্তি সেই বিদ্নরাশিকে বিনষ্ট করে, এবং পরাভক্তি লাভের পথ প্রস্তুত করিতে থাকে। এইস্থলে যে ভক্তিপদ ব্যবস্থৃত হইয়াছে, তাহা গোণী-ভক্তির প্রতিপাদক

"রাগার্থপ্রকীত্তিদাহচর্যাচ্চেতরেষাম্" (শাণ্ডিল্যস্১৫৭)

নমস্বার, নামকীর্ত্তনাদির ফল কেবল অমুরাগ। ভগবানের লীলাভূমি দর্শন, ভগবৎমূর্ত্তির সেবা, অঙ্গরাগ, প্রভৃতি সমস্ত প্রকার সেবাই কেবল ঐকান্তিক অমুরাগ লাভ করিবার জ্ঞা। গৌণী-ভক্তি দ্বারা পবিত্রতা লাভ হয়, শ্রদ্ধাপূর্ব্যক ভাগবৎ-সেবা করিতে করিতে অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ পরিশুদ্ধ হইয়া আইসে, চিত্তশুদ্ধি হইলে তথন নির্ম্মলা ভক্তির অভ্যুদ্ধ হইয়া থাকে। এইজন্ত কোন কোন আচার্য্য গৌণীভক্তির প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছেন।

অনেকেই জ্ঞান বড় কি ভক্তি বড় এই বিষয় লইয়া বিতণ্ডা করিয়া থাকেন, শাণ্ডিল্যহতে ইহার সিদ্ধান্ত এইরপ লক্ষিত হয়। জ্ঞানাদি সকল সাধনই ভক্তিসাধনের উপাদান স্বরূপ। জ্ঞান ও ভক্তি—উভয়েই সাধন ও সাধ্য ভেদে হই প্রকার। যে জ্ঞান দারা বস্তুর পরিচয় উপলব্ধি হয়, তাহা 'সাধনজ্ঞান' এবং জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার অতীত যে জ্ঞান, তাহা 'সাধ্যজ্ঞান', এই জ্ঞানস্বরূপই ব্রন্ধ। বে ভক্তি দারা শাস্ত্রাদি পাঠে ও দেবার্চ্চনাদিতে প্রবৃত্তি হয়, তাহাই সাধনভক্তি বা গোণীভক্তি নামে অভিহিত, এবং জ্ঞানযোগাদি দারা ভগবৎসাক্ষাৎকারের পর মুক্তিলাভ করিলে ভগবানের রূপাদৃষ্টিতে যে প্রীতির সঞ্চার হয়, তাহার নাম পরাভক্তি বা সাধ্যাভক্তি। সাধন দারা সাধ্যাভক্তিলাভ এবং সাধনভক্তি দারা সাধ্য-জ্ঞানলাভ হইয়া থাকে। অবস্থাভেদে উভয়েরই লাঘব ও গৌরব আছে। বস্তুতঃ সাধ্যজ্ঞান ও পরাভক্তিতে কিছুমাত্র প্রভেদ নাই, এই ভক্তি ও জ্ঞান তুইই এক।

"হেয়া রাগত্বাদিতি চে**ন্নোত্তমা**স্পদত্বাৎ সঙ্গবৎ"

( শাণ্ডিল্যস্ ০ ২১ )

অনুরাণের নাম ভক্তি। কোন কোন ঋষির মতে অনুরাগ হংথের হেতু স্বরূপ; স্কুতরাং অনুরাগ ত্যাগ করাই শ্রেমঃ; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেন না সৎসক্ষের স্থায় ইহার আশ্রম উত্তম। মনুষ্যের মধ্যে পরস্পরে যে অনুরাগের সঞ্চার হয়, তাহাতে বিয়োগজন্ম হঃখ হইয়া থাকে, কিন্তু ঈশ্বরান্থরাগে তাহা হইবার সন্তাবনা নাই। কেন না ঈশ্বরের বিয়োগও নাই বিচ্ছেদও নাই। কুসৃষ্ণ করিলে হঃখ পাইবার সন্তাবনা আছে, কিন্তু সৎসঙ্গে হঃখ পাইবার কিছুমাত্র আশঙ্কা নাই। স্ক্রীপুরুষের অনুরাগের স্থায় হঃখের আশঙ্কা আছে বলিয়া

উহা ত্যাগ করা কর্ত্তব্য নহে। ঈশ্বরামূরাগ পর্ম স্থুথকর এবং মানবের একান্ত প্রার্থনীয়। অতএব ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। "নৈব শ্রদ্ধা ত সাধারণ্যাৎ" "তম্ভাং তত্ত্বোচানবস্থানাৎ"

( শাণ্ডিল্যাস্থ ২৪,২৫)

ভক্তি ও শ্রদ্ধা এক নহে, কেন না শ্রদ্ধার সাধারণত্ব দৃষ্ট হয়। কর্মে শ্রনা, উপাদনায় শ্রনা, শাস্ত্রবাক্যে শ্রনা ইত্যাদি প্রকারে শ্রদার সাধারণত্ব দৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু ভক্তি ভগবানকে ছাড়িয়া অন্ত কুত্রাপি থাকিতে পারে না। এদা ও ভক্তির একতা সম্পাদন করিতে গেলে অনবস্থা দোষও ঘটিরা থাকে। অমুক ব্যক্তি শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবপূজা করি-তেছে, এই কথা বলিলে শ্রদ্ধা দেবপূজার একটা প্রধান অঙ্ক বলিয়া অনুমিত হয়; কিন্তু ভক্তি তাহা নহে, উহা সকল সাধনের একমাত্র শেষ ফল। অতএব সকল সাধন অপেক্ষা ভক্তিই একমাত্র শ্রেষ্ঠ। গীতায় ভগবান্ স্বয়ং বলিয়া ছেন, জ্ঞান ও কর্ম হইতে আমার ভক্তিই সর্কাপেকা শ্রেষ্ঠ। ( শাণ্ডিলা হৃ৽ )

হরিভক্তিবিলাসে ভক্তির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে-ভক্তির সামাত্র লক্ষণ—যে সকল ইন্দ্রিয় বাহিরে প্রকাশিত এবং যাহাদের সাহায্যে শব্দ, রূপ ও রুস প্রভৃতি অনুগত হইয়া থাকে, দল্বমূর্ত্তি হরির প্রতি তাহাদের যে স্বাভাবিক বৃত্তিফুরণ, তাহাই ভগবন্ধজি। ইন্দ্রিয়াদির ঐ বৃত্তিফুরণ বেদপ্রতিপাদিত কর্মানুষ্ঠান ব্যতিরেকে প্রাত্নভূত হয় না।

সাধনভক্তি লক্ষণ—ভগবস্তুক্তদিগের প্রতি বাৎসল্য, তাঁহার অর্কনায় অনুমোদন, দস্তবর্জিত হইয়া শ্রদাসহকারে তাঁহার পূজা, তাঁহার नीनां मि अवरंग आयूत्रिक, जम्खा नृजातीजां नि, প্রতিদিন তাঁহার নামস্মরণ ও তাঁহার নামে জীবনধারণ, বিনি এই ৮ প্রকার ভক্তি বোগ অনুষ্ঠান করেন, তিনি নীচ হইলেও শ্রেষ্ঠ। যাহার দেবতায়, মল্লেও মন্ত্রদাতা গুরুতে অষ্টবিধ ভক্তি আছে, ভগবান তাহার প্রতি প্রদন্ন হন। विकुत नाम, नीनामि अवन, कीर्तन, यातन, भमरमवन, अर्फन, वलन, कर्यार्थन, मथा এवः आञ्चनिट्यन এই नवनक्रमाविका ভক্তি যদি ভগবানে সমর্পিত হয়, তাহা হইলে ভক্ত কুতকুতার্থ হন। হরির শভাচক্র লিখন, উর্দ্ধপুঞ্ ধারণ, বিফুমন্ত্র গ্রহণ, তাঁহার অর্চনা, জপ, ধ্যান, স্মরণ, নামকীর্ত্তন, প্রবণ, वन्तन, अमरमवा, आरमामक धात्रग, छांशात निर्विष्ठ अमामध्य ग, देवक्षविन्दिशंत दम्या, चानभीवार निष्ठां जाव ও जूनमीदार्थं, ভগবান বিষ্ণুতে এই যোড়শ প্রকার ভক্তিব্যবস্থা অভিহিত হইরাছে। ভগবানের মূর্ত্তিদন্দর্শন, মথুরা, বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থকেত্রে গমন, ভ্রমণ ও অবস্থিতি, ধুপাবশেষাদির আছাণ,

নির্মাল্যগ্রহণ, ভগবানের অগ্রে নৃত্য, তদগ্রে বীণাবাদন, কৃষ্ণলীলা প্রভৃতির অভিনয়, ভগবানের নামশ্রবণে তৎপরতা, পদ্ম ও তুলদীমালা ধারণ, একাদশী প্রভৃতিতে রাত্রি জাগরণ, ভগবানের উদ্দেশে গৃহনির্মাণ এবং যাত্রামহোৎসব প্রভৃতিও ভক্তির লক্ষণ মধ্যে পরিগণিত।

শ্রবণাদিবিষয়ক যে সকল ভক্তি লক্ষণ লিখিত হইল, এই সকল লক্ষণের মধ্যে কতকগুলি প্রধান এবং কতক গুলিন অপ্রধান লক্ষণ বলিয়া স্থির করিতে হইবে। কারণ প্রেমসাধন সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণসমূহের মধ্যে কতকগুলিকে বহিরঙ্গ ও কতকগুলিকে অন্তরঙ্গ বলিয়া জানিতে হইবে। যেরূপ সন্ত্র, রজঃ ও তমোগুণভেদে জীবের ভিন্নতা লক্ষিত হয়.তদ্রপ ভক্তের ভক্তির অমুষ্ঠানেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।\* প্রেমভক্তির সিদ্ধি ঘটিলে ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষরূপ সকল প্রকার পুরুষার্থ সেবকের স্থায় কার্য্য করিয়া থাকে।

প্রেমভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে নারদপঞ্চরাত্রে লিখিত আছে যে যে কার্য্যে আমি আমার এরপ ভাব না থাকে, যাহাতে ভগবং প্রেমরস-মমতা অর্থাৎ ভগবানই আমার এরপ জ্ঞানের পরিচয় থাকে, ভীম্ম, প্রহলাদ, উদ্ধব ও নারুদাদি ভক্তগণ তাহাকেই প্রেমভক্তি বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। প্রেম-ভক্তির মাহাত্মা ভক্তির মাহাত্মা অপেকা শ্রেষ্ঠ।

প্রেমভক্তির চিহ্ন-যখন আনন্দাতিশ্যানিবন্ধন পুলক ও প্রেমাশ্রু প্রকাশ পায়, যৎকালে লোকে গদ্গদস্বরে উর্দ্ধকণ্ঠে কখনও আনন্ধনি, গীত, রোদন ও নৃত্য করিতে থাকে, কথনও গ্রহাভিভূতের ভায় হাভ,রোদন, ধ্যান ও বন্দনা করে, কখনও বা মুভ্রু ভঃ দীর্ঘনিশ্বাদ পরিত্যাগ করিয়া হে হরে ! হে জগৎপতে ৷ হে নারায়ণ ৷ এই নাম উচ্চারণ করিয়৷ লজা পরিহারপূর্ব্বক অবস্থিতি করে, সেই সময়ে ভক্তের সমন্ত বন্ধন মুক্ত হয়। ভগবদ্ধাবে তাঁহার অস্তঃকরণ ও বাহ্ শরীর প্রধাবিত হইয়া থাকে, অয় কথা কি, তৎকালে সাতিশয় ভক্তিনিবন্ধন সেই ব্যক্তির অজ্ঞানভাব ও বাসনা একেবারে निः শেষরূপে দগ্ধ হইয়া ভক্তিপথে গমনপূর্বক ভগবান্কে লাভ করিয়া থাকে।

( হরিভক্তিবিশাস ১১ বি॰ )

<sup>\*</sup> ভাগবতে ভক্তিসম্বন্ধে সাম্বিক রাজসিক ও তামসিক এই তিনপ্রকার ভেদের উল্লেখ আছে। তাহাও উত্তম, মধ্যম ও অধ্মতেদে সাত্মিকাদি তিন সংখ্যা ক্রমে ৯টা। ফলকথা ভাগবতের বর্ণনার এবণকীর্ত্তনাদি » প্রকার ভক্তিতে ৯ দ্বারা গুণ করিয়া সাকল্যে ভক্তির সংখ্যা ৮১ হইরা থকে।

উত্তমা ভক্তির লকণ-

"অ্যাভিলাধিতাশৃত্যং জ্ঞানকর্মাত্তনাবৃত্তং। আরুক্ল্যেন কৃষ্ণাত্ম-শীলনং ভক্তিক্তমা॥" (ভক্তির•িস) শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধী অনুক্ল অনুশীলনকে ভক্তি কহে। এই অনুশীলন জ্ঞান ও কর্মাদি দ্বারা অনাবৃত এবং অত্য বস্তুর প্রতি স্পৃহাশৃত্য হইলেই উত্তমা ভক্তি বলা ধার।

"সর্ব্বোপাধিবিনিমু ক্রিং তৎপরত্বেন নির্দ্মলং।
হ্বীকেণ হ্ববীকেশ-সেবনং ভক্তিরুচ্যতে।" (নারদপঞ্চরাত্র)
ইন্দ্রির দারা তৎপরত্বরূপে অর্থাৎ অনুকৃলতারূপে হ্ববীকেশের সেবনকে ভক্তি কহে। এই সেবন সর্ব্বোপাধি
রহিত অর্থাৎ অন্তাভিলাধিতাশূত্য এবং নির্দ্মল অর্থাৎ জ্ঞান
কর্মাদিতে অনাবৃত হওয়া আবশ্রক। ভক্তি-শাস্ত্রে ইহা ষড়গুণান্বিত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে, যথা—

"ক্লেশন্নী শুভদা মোক্ষ-লঘুতাক্বৎ সুহন্ন ভা।

সাক্রানন্দবিশেষাত্মা শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী চ সা॥"
ক্লেশন্নী, শুভদা, মোক্ষলঘুতাক্তং, সুহন্ন ভা সাক্রানন্দবিশেষাত্মা এবং শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী, এই কয়টী উত্তমা ভক্তি।

পাপ, পাপের বীজ এবং অবিচ্যাভেদে ক্লেশন্নী ত্রিবিধ। ভক্তি অপ্রারক্ত প্রারক্ত পাপরূপ ক্লেশসমূহ নষ্ট করেন বলিয়াই ক্লেশন্নী নামে অভিহিতা হন।

"ক্লেশাস্ত পাপং তদ্বীজমবিখা চেতি তৎত্ৰিধা।"

সমুদায় জগতের প্রীতিবিধান, সকলের অনুরাগ, সদ্গুণ ও সুথ ইত্যাদি শুভ দান করেন বলিয়া ভক্তি শুভদা নামে কথিতা হন। ভক্তি হইতে 'সুথং বৈষয়িকং বাক্ষমৈশ্বরঞ্চে তংত্রিধা।' বৈষয়িক সুথ, ত্রহ্মসুথ, এবং ঐশ্বরস্থ লাভ করা যায়।

"ভানি প্রীণনং সর্ব-জগতামমূরক্ততা। সদ্গুণাঃ স্থপমিত্যাদীস্থাপ্যাতানি মনীষিভিঃ॥"

যাহার হৃদরে অল্পমাত্রও ভগবদ্রতি উদিত হইয়াছে, তিনি ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই পুরুষার্থচতুষ্টয়কে ভূণতুল্য জ্ঞান করেন। ভজের মোক্ষকামনা না থাকাতেই ভক্তির মোক্ষলঘুকারিতা লক্ষণ প্রকাশ পায়।

"মনাগেব প্রক্রায়াং হৃদয়ে ভগবদ্রতো। পুরুষার্থাস্ত চত্বারস্থ্ণায়ন্তে সমস্ততঃ॥" ভক্তি স্বগ্রহ্ল ভা যথা—

"সাধনোবৈরনাসক্ষৈরণভ্যা স্প্রচিরাদপি। হরিণাচার্যদেয়েতি দ্বিধা সা স্থাৎ স্ক্র্ম্প্রভা।" সঙ্গরহিত হইয়া চিরকাল সাধন করিলেও অলভ্যা এবং শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্ত্বও আশু-অদেয়া ভেদে স্ক্র্ম্ম্প্রভা তুই প্রকার। সাধনসমূহ দারাও ভক্তি লাভ হর না। জ্ঞান হইতে মুক্তি, লাভ করা যার এবং ষজাদি পুণ্যকার্য্য হইতেই ভক্তি লভ্য হইরা থাকে, কিন্তু সহস্রসহস্র সাধনদারাও হরিভক্তি লাভ করা স্কুক্ঠিন। ইছাই অলভ্যা ভক্তি।

"জ্ঞানতঃ স্থলভা মুক্তিভূ ক্তিযজ্ঞাদি পুণ্যতঃ।
সেরং সাধনসাহস্তৈর্হরিভক্তিঃ স্কুছন্ন ভা ॥"
ভাগবতের পঞ্চমস্কন্ধে শ্রীক্লফ্ষ কর্ভৃক অদেশ্লা ভক্তির বিষর
এইরূপ লিখিত আছে,—

"রাজন পতিগু করলং ভবতাং যদুনাং

দৈবং প্রিয়ঃ কুলপতিঃ ক চ কিঙ্করো বঃ।

অস্ত্যেবমঙ্গ ভজতাং ভগবাস্কুলো

মুক্তিং দদাতি কর্হিচিং স্ম ন ভক্তিযোগং॥ "(ভা৽৫।১৬)১৮)

শুকদেব পরীক্ষিংকে কহিলেন, হে রাজন্! ভগবান্ মুকুল
তোমাদের এবং যাদবদিগের পতি, গুরু, দৈব, প্রিয়, কুলপতি

এবং কখন কখনও কিঙ্কর হইয়া দোত্য কার্য্যও করিয়াছেন,
তাহা করুন; কিন্তু তিনি ভজনশীল ব্যক্তিকে কখন মুক্তি দেন

বটে; কিন্তু ভক্তি দেন না। ইহাতে ভক্তির স্ব্র্লুভতাই
প্রতিগাদিত হইল।

প্রহলাদ শ্রীনৃসিংহদেবকে কহিলেন,—

"স্বংসাক্ষাৎকরণাহলাদ-বিশুদ্ধান্ধিস্থিতস্য মে।

স্মুখানি গোষ্পদায়স্তে ব্রহ্মণ্যপি জগদগুরো॥"

হে জগদ্পুরো! আমি তোমার দাক্ষাৎকার লাভ করিয়া বিশুদ্ধ আনন্দসাগরে মগ্ন হইয়াছি, এখন ব্রহ্মানন্দ স্থপও আমার কাছে গোস্পদ তুলা বোধ হইতেছে। ইহা দারা ব্রহ্মানন্দ স্থপ হইতে দাক্রানন্দ-বিশেষাত্মা ভক্তিস্থথের প্রাধান্ত প্রতিপদিত হইল। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবকে কহিলেন—

"দ সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যয়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥"

হে উদ্ধব! মিষিষিণী বিশুদ্ধ ভক্তি যেরপ আমাকে বশী-ভূত করিতে পারে, যোগ, সাংখ্য, ধর্ম্ম, বেদাধ্যরন, তপশু। ও দান প্রভৃতি আমায় সেরপ বশীভূত করিতে পারে না। ইহাই শ্রীকৃষ্ণাকর্ষণী ভক্তি।

ভক্তিতে ভগবান্ আকৃষ্ট হন, তাহা তাঁহার শ্রীমুধেই ব্যক্ত হইয়াছে।

"সা ভক্তিসাধনং ভাবঃ প্রেমা চেতি ত্রিধাদিতা।"
সেই উত্তমা ভক্তি সাধন, ভাব ও প্রেম ভেদে তিন
প্রকার। "কৃতিসাধ্যা ভবেং সাধ্য-ভাবা সা সাধনাভিধা।"
ইক্রিম প্রেরণা দ্বারা সাধ্যা ভক্তিকে সাধনভক্তি বলে। সেই
সাধনভক্তি বৈধী ও রাগান্ত্গাভেদে আবার দ্বিবিধ।

'বৈধীরাগামুগা চেতি সা দিধা সাধনাভিধা' চৈত্রচরিতামত গ্রন্থের সনাতন-শিক্ষার লিখিত হইয়াছে,---এবে সাধন ভক্তি কহি শুন সনাতন। যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণ প্ৰেম মহাধন॥ শ্রবণাদি ক্রিয়া তার স্বরূপ লক্ষণ। তটস্থ লক্ষণ উপজায় প্রেমধন ॥ নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদি শুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয়॥ এইত সাধন ভক্তি ছইত প্রকার। এক বৈধীভক্তি রাগামুগাভক্তি আর॥ রাগহীন জন ভজে শাস্ত্র আজার। বৈধীভক্তি বলি তারে সর্ব্ব শাস্ত্রে গায়॥ সাধন ভক্তির অঙ্গ যথা---বিবিধান্স সাধন ভক্তি বছত বিস্তার। সংক্রেপে কহিয়ে কিছু সাধনাঙ্গ সার॥ खक्रभागायत मौका खक्रत स्वम । সন্ধর্ম শিক্ষা পূচ্ছা সাধু-মার্গান্থগমন ॥ ক্লফ প্রীতে ভোগত্যাগ ক্লফতীর্থে বাস। যাবং নির্বাহ প্রতিগ্রহ একাদশুগপবাদ॥ ধাত্রী অশ্বত্ম গো বিপ্র বৈষ্ণব পূজন। मिवा नामाश्रवाधानि पृत्य वर्ष्णन ॥ অবৈষ্ণব সঙ্গত্যাগ বছ শিষ্য না করিব। বন্ত গ্ৰন্থ ফলাভাাস ব্যাখান বৰ্জ্জিব ॥ হানি লাভ সম শোকাদি বল না হইব। অত্য দেব অত্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥ विकु-देवक्थव-निन्मा श्रीमा-वार्छा ना छनिय। প্রাণী মাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিব॥ अवन कीर्त्तन यद्रा शुक्रन वन्तन। পরিচর্ঘ্যা দাস্থ স্থ্য আত্মনিবেদন ॥ অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দওবং নতি। অভ্যুত্থান অমুব্ৰজ্যা তীৰ্থ গৃহে গতি॥ পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সংকীর্ত্তন। ধূপ মাল্য গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন। আরত্রিক মহোৎসব শ্রীমৃর্তিদর্শন। নিজ প্রিম্নান ধ্যান তদীয় সেবন॥ जमीय-जूनमी देवकव मथुत्रा ভाগवछ। এই চারি সেবা হয় ক্লফের অভিমত॥ কুষ্ণার্থ অথিলচেষ্টা তৎকুপাবলোকন। জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ ॥

সর্বাথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত। চতু:ষ্ট্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ব॥ সাধু-দক্ষ নামকীর্ত্তন ভাগবতপ্রবণ। মথুরাবাদ শ্রীমৃর্ত্তি শ্রন্ধায়ে দেবন ॥ সকল প্রধান শ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মার এই পাঁচের অল্ল সঙ্গ। ভক্তিরদামতদিম্বুবর্ণিত উক্ত ৬৪ প্রকার বৈধীভক্তি যথা— গুরুপাদা শ্রম্ভত্মাৎ ক্রফদীক্ষাদিশিক্ষণং। বিশ্রন্তেণ গুরোঃ দেবা সাধুবর্ত্ম ক্রিবর্ত্তনং ॥ সদ্ধর্মপূচ্ছা ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্থ হেতবে। निवादमा बात्रकारमो ह शकारमत्रिभ मिन्नद्रिधी ॥ वावशाद्वयु मर्व्सयु यावनशीस्रवर्षिण। হরিবাসরস্মানো ধাত্র্যখাদিগৌরবং ॥ এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরপতা। मञ्जार्गा विमृत्त्रं जगित्र देथकितः ॥ শিষ্যাভনমুবন্ধিত্বং মহারম্ভাভমুদ্যমঃ। বন্তগ্রন্থকলাভাগ্য-ব্যাখ্যাবাদবিবর্জনং ॥ ব্যবহারেহপ্যকার্পন্যং শোকাদ্যবশবর্ত্তিতা। অন্তদেবানবজ্ঞ। চ ভূতামুদ্বেগদায়িত। ॥ সেবানামাপরাধানামুদ্ভবাভাবকারিতা। कुष्ण ज ज विषय विनिक्ता मा महिकू जा॥ ব্যতিরেকতয়ামীষাং দশানাং ভাদমুষ্ঠিতি:। অস্থান্তত্র প্রবেশায় দারত্বেহ্পাঙ্গ বিংশতেঃ॥ ত্রয়ং প্রধানমেবাত্র গুরুপাদাশ্রয়াদিকং। ধৃতিবৈঞ্চবচিহ্নানাং হরেনামাক্ষরশু চ॥ নির্মাল্যাদেশ্চ তস্থাগ্রে তাওবং দওবন্নতি:। অভ্যত্থানমমুব্রজ্যা গতিস্থানে পরিক্রমা:॥ অর্চনং পরিচর্য্যা চ গীতং সঙ্কীর্ত্তনং জপঃ। विखिश्वः खवलार्ठक चारमा देनदबमालाखरबाः ॥ ধুপমাল্যাদিসৌরভ্যাং শ্রীমূর্ত্তিম্পৃষ্টিরীক্ষণং। আরত্রিকোৎসবাদেশ্চ শ্রবণং তৎক্রপেক্ষণং॥ স্থৃতির্ধ্যানং তথা দাস্যং স্থ্যমাত্মনিবেদনং। নিজপ্রিয়োপহরণং তদর্থেহথিলচেষ্টিতং॥ সর্বাথা শরণাপতিস্তদীয়ানাঞ্চ সেবনং। जनीयाञ्चननीभाञ्चमपूत्रादिक्यामयः॥ যথা বৈভবসামগ্রী সদুগোষ্ঠীভির্মহোৎসবঃ। **উ**र्জ्जानत्रविदश्या याञा जन्मिनानियु॥ শ্রদা বিশেষতঃ প্রীতিঃ শ্রীমূর্ত্তের জ্বি সেবনে। শ্রীমন্তাগবতার্থানামাস্বাদে। রসিকৈ: সহ॥

সজাতীয়াশয়ে স্নিধ্নে সাধৌ সঙ্গং স্বতো বরে।
নামসন্ধীর্ত্তনং শ্রীমন্মপুরামগুলে স্থিতিঃ॥
বৈধীভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে।"
এই বৈধী ভক্তিকে কেহ কেহ মর্য্যাদা মার্গ বলেন।
রাগামুগা ভক্তি,—
"বিরাজস্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগান্মিকামমুস্তা যা সা রাগান্মগোচ্যতে।
রাগান্মগা বিবেকার্থমাদো রাগান্মিকোচ্যতে॥"

বজবাসিজনাদিতে প্রকাশ্যরূপে বিরাজমানা যে ভক্তি, তাহাকে রাগাত্মিকা ভক্তি কহে। এই রাগাত্মিকা ভক্তির অমুগতা যে ভক্তি তাহার নাম রাগান্থগা ভক্তি। এই রাগান্থগা ভক্তি বিবেকের নিমিত্ত। প্রথমতঃ রাগাত্মিকাভক্তির বিষয় ক্থিত হইতেছে।

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে। তার অমুগত ভক্তের রাগামুগা নামে॥" ( চৈতস্ত চরি॰ ) "ইষ্টে স্বারসিকীরাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। তন্ময়ী যা ভবেৎ ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোচ্যতে॥" অভিলব্ধিত বস্তুতে যে স্বাভাবিকী আবেশপরাকাষ্ঠা, তাহার নাম রাগ। সেই রাগমন্ত্রী যে ভক্তি তাহার নাম রাগা-ত্মিকা ভক্তি।

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা রাগ স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা তটস্থ লক্ষণ কথন ॥
রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম।" ( চৈতত্য চরি• )
সেই রাগাত্মিকা ভক্তি কামরূপা এবং সম্বন্ধরূপা ভেদে
দ্বিবিধ। "দা কামরূপা সম্বন্ধ-রূপা চেতি ভবেদ্ধিধা॥"

বে ভক্তি সম্ভোগ ভৃষ্ণাকে প্রেমমর রূপে পরিণত করে, তাহার নাম কামরূপা ভক্তি, যেহেতু এই কামরূপা ভক্তিতে কেবল রুঞ্জুখের নিমিত্ত উদ্যম দেখিতে পাওয়া যার।

"দা কামরূপা সম্ভোগ-তৃষ্ণাং যা নয়তি স্বতাং। যদস্যাং কৃষ্ণসোধ্যার্থমেব কেবলমূদ্যমঃ। ইয়ন্ত ব্রজদেবীযু স্কপ্রসিদ্ধা বিরাজতে।"

শ্রীকৃষ্ণে পিতৃত্বাদি অভিমানই অর্থাৎ আমি কৃষ্ণের পিতা, আমি কৃষ্ণের জননী, আমি কৃষ্ণের প্রাতা, ইত্যাদি অভিমানের নামই সম্বন্ধরপা ভক্তি।

"সম্বন্ধকাপা গোবিন্দে পিতৃত্বাত্যভিমানিতা।" রাগাত্মিকা ভক্তি হই প্রকার বলিয়া রাগামুগা ভক্তি ও কামানুগা ও সম্বন্ধানুগাভেদে হুই প্রকার।

"রাগান্মিকারা দৈবিধ্যাদ্বিধা রাগান্ত্রগা চ সা। কামান্ত্রগা চ সৰন্ধান্ত্রগা চেতি নিগদ্যতে॥" কেবল রাগামুগাভক্তিনিষ্ঠ ব্রজবাসিজনের ভাবপ্রাাপ্তর জন্ম যাহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাহাদের ভক্তিকেই কামামুগা বা সম্ব্রাহুগা বলে।

"কামানুগা ভবেত্ঞা কামরপানুগামিনী।
সভোগেছাময়ী তওদ্ভাবেছাত্মেতি দা দিধা॥"
কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামামুগা ভক্তি। ইহা সম্ভোগেছাময়ী ও সেই সেই ভাবেছাময়ী
ভেদে ছই প্রকার।

আপনাতে যে পিতৃত্ব, মাতৃত্ব ও প্রাতৃত্ব মনন, তাহাকেই পণ্ডিতগণ সম্বন্ধানুগা ভক্তি কহিয়াছেন।

"সা সম্বন্ধায়ণা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥"

শুদ্ধসন্থবিশেষস্থরপ প্রেমরপ স্থাের করণসাদ্খশালী এবং ভগবংপ্রাপ্তাভিলাষ, তদীয় আমুক্ল্যাভিলাষ ও সৌহাদাভিলাষ দারা চিত্তের স্লিগ্ধতা সম্পাদক যে ভক্তিবিশেষ,তাহার
নাম ভাবভক্তি।

"শুদ্ধসন্থবিশেষাত্মা প্রেমস্থ্যাংশুসাম্যভাক্। ক্রচিভিশ্চিত্তমাস্থ্য-ক্রদ্সৌ ভাব উচ্যতে॥" প্রেমের প্রথমাবস্থাকে ভাব বলে।

"প্রেমস্ত প্রথমাবহুণ ভাব ইত্যভিধীয়তে।"
ভক্তহ্বদয়ে এই ভাবভক্তি অঙ্কুর মাত্র উৎপন্ন হইলে,—
"ক্ষান্তিরব্যর্থকালত্বং বিরক্তিমানশৃস্ততা।
আশাবন্ধঃ সমুৎকণ্ঠা নামগানে সদাক্ষ্ণিঃ।
আসক্তিন্তন্ত্বণাখ্যানে প্রীতিন্তব্দতিস্থলে।
ইত্যাদয়োহত্বভাবাঃ স্থ্যজাতভাবাঙ্কুরে জনে॥"

চৈতহাচরিতামৃতেও কথিত হইয়াছে—

"এই নব প্রত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।

প্রকৃত ক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥

কৃষ্ণসম্বন্ধ বিনা ব্যর্থ কাল নাহি যায়।

ভূক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥

সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।

কৃষ্ণ কুপা করিবেন দৃঢ় করি মানে॥

সম্ৎকণ্ঠা হয় সদা লালদা প্রধান।

নাম গানে সদা কুচি লয় কুষ্ণনাম।

কৃষ্ণে গুণাখ্যানে করে সর্ব্বদা আসক্তি।

কৃষ্ণলীলা স্থানে করে সর্ব্বদা বসতি॥"

"নম্যঙ্মস্থণিতস্বাস্তো মমস্বাতিশ্যান্ধিতঃ। ভাবঃ স এব সাক্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগছতে॥"

প্রেমভক্তি--

যাহা হইতে সমাচীনক্সপে চিত্ত নির্মাণ হইয়াছে এবং 
যাহা অতিশন্ত মমতাসম্পন্ন, একপ ভাব গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলেই 
পশুতেরা তাহাকে প্রেম বলিয়া কীর্ত্তন করেন।

"সাধন ভক্তি হৈতে হয় রতির (ভাবভক্তির) উদয়।
রতিগাঢ় হৈলে তারে প্রেম নাম কয়॥" ( চৈতত্য চরি৽ )
সাধকদিগের প্রেমভক্তি প্রাত্রভাবের ক্রম সম্বন্ধে ভক্তি-

রসামৃতিসিন্ধতে এইরূপ লিখিত আছে।

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধু-সঙ্গোহও ভদ্ধনক্রিরা।
ততোহনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাত্তো নিষ্ঠারুচিন্ততঃ।
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি।
সাধকানামরং প্রেমঃ প্রাহ্রভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥
"কোন ভাগ্যে কোন জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন।
আনর্থ নিবৃত্তি হৈলে ভক্তিনিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে ক্রচি উপজায়॥
রুচি হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজায়॥
রুচি হৈতে হয় তবে আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে রতির অঙ্কুর॥
সেই রতি গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেমা প্রয়োজন স্ব্রানন্দ্র্ধাম॥

[বিশেষ বিবরণ প্রেমশব্দে দ্রষ্টব্য ]

উপরে ঈশ্বামুগ পরামুরক্তিকেই ভক্তি বলা হইরাছে।

মারাধ্যদেবভার প্রতি আস্তান্তিক অমুরাগ এবং তাহার

ভঙ্গনদাধনরপ সেবাদিতে আস্তরিক প্রীতিই ভক্তির লক্ষণ।

শ্রবণাদি নববিধা ভক্তির এক একটা অঙ্গেরও রদাযাদন

এবং গুরুপাদাশ্রমাদি চতুঃমৃষ্টি প্রকার ভক্তাঙ্গের পালনও

ভক্তের একান্ত কর্ত্তব্য। এভদ্ভিম কুফার্থে অথিলচেপ্তাসমর্পণ, সর্কবিষয়ে তৎকুপাবলোকন, জন্ম ও যাত্রাদি মহোৎসব-পালন, তাঁহার প্রতি একান্ত শরণাপন্ন হওন ও নিয়মপূর্কক কার্ত্তিকেরএতাদি সমাপন, সাধুসঙ্গ, ভাগবত আস্থাদন,

মথুরামওলে বাস, নামসৃহ্বীর্ত্তন, শ্রদ্ধা ও প্রীতি সহকারে

শ্রীমৃত্তিদেবন প্রভৃতি পঞ্চ ভক্তাঙ্গের অশেষবিধ মহিমা কীর্ত্তিত

হইরাছে \*।

ভক্ত কবি নাভাজী মৃত্তিমতী ভক্তির যে স্বরূপ করনা করিয়া গিয়াছেন, প্রিয়দাদের টীকা হইতে আমরা তাহার আভাদ পাই। দেই দেবীপ্রতিমার শ্রীঅঙ্গে শ্রদ্ধা, দয়া, নিষ্ঠা, মন, হরিদেবা, সাধুদেবা, স্মরণ ও অনুরাগাদি লকণ প্রকাশ পার \*। এতদ্বারা কেবল ভক্তিরই উপাঙ্গ নির্ণয় করা হইল। উপরি উক্ত আমুয়ন্ত্রিক লক্ষণগুলি পর-ম্পার সন্নিবিষ্ট না হইলে মহুষ্যের হৃদরে কিছুতেই ভক্তির छेमग्र इटेटा भारत ना। जिल्क छेरभन्न इटेरन जामकामिटा পরিলিপা দুরীভূত হর এবং অজ্ঞানানর্থ নিবৃত্তি পাইলে নিষ্ঠা হেতু প্রবণাদিতে কৃচি জন্মে। ক্রমশ: সেই কৃচির বিকাশে श्वास्त प्राप्तक वनवजी इटेरन त्रजित अकृत उ९ भन्न इत. আবার সেই রতি গাঢ় হইয়া প্রেমে পরিণতি পার। এই চৈত্যাত্মক প্রেমালোকই অজ্ঞানান্ধকার দুরীকরণে একমাত্র সমর্থ। অজ্ঞানমূলক সেই অমুরক্তি-সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া প্রেমমার্গে উপনীত হইলে তত্ত্তান লাভ হইরা থাকে। ভক্তির সংমিশ্রণ ব্যতীত কেবলমাত্র কর্ম বা জ্ঞান দারা সাবুজ্যলাভ হইতে পারে না। যাহার জ্ঞান ভক্তিমিল্র, তাঁহার মুক্তি করতলগত হয় †।

অভীষ্ট ও আরাধ্য দেবতার প্রতি ঐকান্তিক অমুরক্তি একমাত্র সাধুদঙ্গ প্রভাবে প্রবল হইরা থাকে। নিরস্তর সাধুদেবারূপ বারিদেচনে নবলক্ষণাক্রাক্ত ভক্তিরক্ষের শাথাপ্রশাথা হৃদয়াকাশে পরিব্যাপ্ত হইয়া স্লিয়চ্ছায়া বিতরণ করে। তথন হৃদয়ে একটা সার্রজনীন কোমলতা আসিরা উপস্থিত হয়, উহা ঈশরপ্রেম ভিল্ল আর কিছুই নয়। সেই একমাত্র ভগবৎ-প্রেম জীবের পাপ, তাপ, মায়া ও হঃঝ দ্রীকরণে সমর্থ।

উপাদানভূত অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি ভিন্ন ভক্তিতে শান্তি, দাস্ত, স্থা, বাৎসন্য ও শৃন্ধার এই পঞ্চরসাত্মক ভাব বিদ্যমান আছে। এতদ্ভিন্ন শান্তে ভক্তির প্রভেদ করিত হইয়াছে:—

<sup>\*</sup> একমাত্র শ্রীমন্তাগবতের অর্থাসাদন ও সমজাতীয় বাসনাবিশিষ্ট সাধু-সঙ্গই ভক্তিসাধনের প্রধান অঙ্গ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে।

<sup>&</sup>quot;শ্রীমন্তাগবতার্থানামান্বাদো রদিকৈ: সহ।
সঙ্গাতীয়াশরে ন্নিমে সাধৌ সক্ষঃ নতো বরে ॥" (ভক্তির দি পু: ২।৪৩)

<sup>\* &</sup>quot;শ্রদ্ধাই ফুলেল ঔ উবটনো শ্রবণ কথা মৈল অভিমান অক্স অক্সনি ছুটাইয়ে।
মনন স্থনীর অহুবার অঁগুছার দরা নবনি বসন প্রনদেশ ধোলে লগাইয়ে।
আভরণ নাম হরি সাধুদেবা কর্ণকূল মানসী স্থনথ সক্ষ অঞ্জন বনাইয়ে।
ভক্তি মহারাণীকো শৃকার চার বীরী চাহ রক্ত বো নিহারি লহে লাল প্যারী পাইয়ে॥

<sup>† &</sup>quot;শ্ৰেয়ঃস্থৃতিং ভক্তিমুদশু তে বিভো ক্লিশুন্তি যে কেবলবোধলন্ধন্তে। তেবামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নাম্মদ্যথা স্থূলতুবাব্যাতিনাৰ ॥" ( ভাগৰত ১০।১৪।৪) 💣

"ভক্তিরপ্রবিধা ছেষা\* যশ্মিন্ দ্লেচ্ছেৎপি বর্ত্ততে। দ বিপ্রেক্তো মুনিঃ শ্রীমান্দ যভিঃ দ চ পণ্ডিতঃ॥ তব্মৈ দেরং ততো গ্রাহুং দ চ পুজ্যো যথা হরিঃ।"

( गक्रज़्र्र श्रूक्थ २ २ २ २ )

সেচ্ছেও যদি এই অষ্টবিধা ভক্তি বর্তমান থাকে, তাহা হইলে সে বিপ্রেক্ত, মুনি, প্রীমান্, যতি ও পণ্ডিত বলিরা গণ্য হয়। সেই ব্যক্তি প্রীহরির ন্তায় পূজনীয়। যাহার হৃদয়ে হরিভক্তি বিদ্যমান, সে মুনি অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ †।

উপরে ভক্তি প্রকরণ সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইল, তৎসমন্তই ধর্মণান্তের অভিমত। সম্প্রদায়ভুক্ত না হুইলে মানবহাদয়ে কিছুতেই ভক্তির উদ্রেক হয় না। সাধক গুরুপাদ ও সম্প্রাদার করিয়া দাক্ষা গ্রহণ করিবেন; নচেৎ তাঁহার দাক্ষা নিক্ষণতা প্রাপ্ত হইরে। পদ্মপুরাণে লিখিত হইয়াছে, কলিকালে শ্রী, মাধ্বী, রুদ্র ও সনক নামে চারিটা সম্প্রদায়ী বৈশুবের আবিভাব হইবে। ঐ বৈশ্বব সম্প্রদায়ী কৃঞ্চনিষ্ঠ ভক্তিবহ পুণ্যাত্মাই কেবলমাত্র ভক্তির অধিকারী। অসাম্প্রদায়িক ও অবৈশ্ববের নিকট মন্ত্রগৃহীতার হাদয়ে ভক্তি আদিতে পারে না, বরং তাহাতে তাহার দীক্ষাবিপর্যায় ঘটয়া থাকে \$। কৃঞ্চনিষ্ঠ কথনও ব্যভিচারী হয়েন না। ভক্তিমার্গারোহী ভাগবতগণ স্ব স্ব সিদ্ধি পথের আশ্রেষ করিয়া

\* অষ্টবিধ ভক্তি ) বিষ্ণুর নাম ও কর্মাদি কীর্ত্তন করিতে করিতে অম্বিসজ্ঞন, ২ শ্রীহরির চরণযুগলই আমার নিত্যকর্ম এইরূপ নিশ্চম ও তদমুরূপ অনুষ্ঠান, ৩ প্রণামপূর্বক ভক্তিদহকারে ভগবৎক্থিত শাস্ত্রের কার্ত্তন, ৪ ভগবানের ভক্তবাৎসল্য গুণের পূজাপূর্বক অনুমোদন, ৫ ভগবৎক্ষা শ্রবণে প্রীতি, ৬ বিষ্ণুতে ভাবনিবেশ, ৭ স্বয়ংই বিষ্ণুর অর্চ্চনা, ৮ বিষ্ণুই আমার উপজীব্য এইরূপ জ্ঞান।

† "চণ্ডালোহপি মুনিশ্রেষ্ঠে। হরিভক্তিপরায়ণ:।
হরিভক্তিবিহীনশ্চ বিজোহপি শ্বপচাধমঃ ॥" ( মহাভারত )

এই হরিভক্তি যাহার হাদমন্তল স্পর্শ করিয়াছে, দেই ভক্ত মুনিজনেরও নমস্ত, স্বয়ং স্ত এই কথা বলিরাছেন—

"হরিভক্তিরসাঝাদমুদিতা যে নরোত্তমাঃ।
নমস্বরোম্যহং তেবাং তৎসঙ্গী মুক্তিভাগ্ যতঃ॥
হরিভক্তিপরা যে চ হরিনামপরায়ণাঃ।
ছর্বা বা স্বর্ত্তা বা তেবাং নিত্যং নমো দমঃ॥" ( হরি ভঃ বি৽ )

্ৰ "কলো থপু ভবিষ্যন্তি চন্তারঃ সম্পূদায়িনঃ।

শীমাধ্বীক্রন্তসনকা বৈক্ষবা ভূমিপাবকাঃ॥" (পদ্মপু॰)

অষ্ট্রত 'শীব্রহ্মক্রন্তসনকা বৈক্ষবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥' (প্রমেয়রত্না॰)
এইরপ নামের পরিবর্তন দেখা যায়।

\$ "अरेवकर्तांश्रितिष्ठेन भट्डिंग नित्रप्तः उट्डिंग ।" ( नात्रप्रशंकांक )

সাম্প্রদায়িক ধর্মাতের প্রবর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন \*। শ্রীধর স্থানী তৎক্তত ভাগবতটিকার এই সাম্প্রদায়িক বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †।

পূর্বে প্রতিপাদিত হইয়াছে যে, ভক্তির ফল জ্ঞান এবং তাহা হইতে মানবের মুক্তি লাভ হয়। বৈশ্বন সাধকগণ একমাত্র প্রেমকেই ভক্তির মুখ্য-সোপান বলিয়াউল্লেখ করিয়াছেন। সাধনা ও ভজনা দ্বারা যাহা না হয়, ভক্তি থাকিলে অনায়াদেই সেই ইপ্তরম্ভ লভ্য হইতে পায়ে। তবে সাধনা-পরম্পরা ভক্তি সোপানারোহণের অবলম্বিকা মাত্র। একজন বৈশ্বন কবি জ্ঞান ও যুক্তিকে উপেক্ষা করিয়া ভক্তির প্রাধান্ত স্থাপনের জন্ম বলিয়াছিলেন, "ভক্তিতে মিলায় ক্বঞ্চ তকে বছ দ্র" এ কথা সত্য এবং সকল গ্রন্থের সারতত্ব।

ভক্তিকর (ত্রি) > ভক্তিথোগ্য। ২ যাহাতে ভক্তির উদয় হয়।

ভক্তিচ্ছেদ (পুং) > বিষ্ণুভক্তের বিশিষ্ট চিহ্ন, তিলকাদি।
< রচনা বা রেথাভঙ্গাবিশেষ।

"ভক্তিচ্ছেদৈরিব বিরাচতাং ভূতিমঙ্গে গজশু"

(মেঘদ্০ পূ০ ১৯ শ্লোক)

"ভক্তয়ো রচনা রেথা ইতি যাবৎ তাসাং ছেদৈঃ ভক্তিভিঃ'
( মল্লিনাথ)

ভক্তিপূর্বিম্ (অব্য) ভক্তি বা সন্মানের সহিত।
ভক্তিভাজ্ (ত্রি) ভক্তিং ভদ্ধতে ভদ্-িম। ১ ভক্তির পাত্র।
ভক্তিমৎ (ত্রি) ভক্তিরভাস্তীতি ভক্তি-মতুপ্। ভক্তিযুক্ত।
"গুণবান্ পুত্রবান্ শ্রীমান্ কীর্তিমান্ ভক্তিমান্ ভবেং।

ঐহিকে পরনৈশ্বগ্যমন্তেনাথপদং বজে ॥"

( শান্তবীতন্ত্র মহাকালভৈরবস্তোত্র )

ভক্তিমহৎ (ত্রি) অশেষ ভক্তিসম্পন্ন। ২ নিষ্ঠাবান্ ভক্ত। ভক্তিযোগ (পুং) ভক্তেযোগং ভক্তাা যো যোগং। পরমেশ্বরে ভক্তন সম্বন্ধ।

- "সম্প্রদা সর্ব্বর পূর্ববাপর বে প্রসিদ্ধ।
   বোগে জ্ঞানে ভক্তিমার্গে সাধু শান্তে সিদ্ধ।
   শতিপ্রবর্ত্তক ভাগবতপ্রবর্ত্তক।
   বতি প্রবর্ত্তক হরিভক্তির সাধক।
   ইত্যাদি করিয়া সর্ব্বমতের সর্ব্বদা।
   সর্ব্বর প্রকট হয় স্ব স্থ সিদ্ধিপ্রদা।" (ভক্তমাল ১৮)
- † "সম্প্রদায়ামূরোধেন পৌর্বাপর্যামূসারতঃ।
  শীভাগবতভাবার্থ-দীপিকেয়ং প্রতম্ভতে ॥"

(ভাগবত ১৷১৷১ টীকার উপক্রমণিকার বামী)

"ভক্তিযোগপ্রকাশার লোকস্থানুগ্রহার চ। সন্যাদাশ্রমমাশ্রিত্য ক্লফটেতভানামধুক ॥" ( চৈতভাভা• ) গীতার ১২ অধ্যায়ে ভক্তিযোগের বিষর লিখিত হইরাছে। "এবং সতত্ত্বকা যে ভক্তান্তাং পর্যুপাসতে। যে চাপ্যক্ষরমব্যক্তং তেষাং কে যোগবিত্তমাঃ ॥"(গীতা>২।১) অর্জুন ভগবানকে জিজাসা করিয়াছিলেন, নিগুণ ও म ७ वरकात यो होता जेशामना करतन, जाहारमत मर्पा क শ্রেষ্ঠ ; ভগবান প্রীক্লফ্ড তাহার উত্তরে বলিয়াছিলেন, যে ব্যক্তি একাগ্রচিত্তে এবং সাত্ত্বিক-শ্রদাযুক্ত হইয়া আমার সগুণ-স্বরূপের আরাধনা করেন, তিনিই শ্রেষ্ঠ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে. সত্তপ বা সাকাররূপে যাঁহার চিত্তের একাগ্র আবেশ হয় অর্থাৎ যিনি একমাত্র 'গতিত্বং' বলিয়া অন্যভাবে প্রীতি-পুর্ণচিত্তে ভগ-বানের শরণাগত হন, তিনিই তগবৎ-স্বরূপ লাভ করিয়া খাকেন। 'আমি ভগুবানের উপাসুনা করিতেছি, ইনি নিশ্চরই আমাকে উদ্ধার করিবেন' এইরূপ আস্তিক্য বুদ্ধিতে যাঁহার সাত্তিক-শ্রদার উদয় হয় এবং যিনি নিজ আরাধ্য-রূপকে সর্বাস্থ ও সর্বাকল্যাণবিধাতা জানিয়া ভক্তিপূর্ণচিত্তে ঠাঁহারই ভজনা করেন. তিনিই শ্রেষ্ঠ, অর্থাৎ ভক্তযোগী।

যিনি সর্বাদা সম্ভষ্ট, সমাহিত চিত্ত, সংযতাত্মা ও দুঢ়নিশ্চয় এবং যিনি নিজ মনোবুদ্ধি ক্লফে অর্পণ করিয়াছেন, তিনিই <u>त्यर्थ</u>, वर्थार विनि थाथि वा व्यथाशिर्ड, मण्णाम वा विशास मुद्ध थारकन, यिनि मुर्खमारे जगवारन निविष्टेिछि, भंतीत ७ हेक्तियां नि यांशांत च्रवण हहेबाह्य, यांशांत जगवात्न দ্ঢবিখাদ অর্থাৎ কোন প্রকার কুতর্কে যাহার চিত্ত ভগবদ্-ভাব হইতে বিচলিত হয় না ও যিনি সংকল্প-বিকল ছাড়িয়া मन ও वृक्षित्क ভগবানেই সমর্পণ করিয়াছেন, সেইরূপ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাঁহার বারা কোন লোক সম্বর্গ হয় না অথবা যিনি অন্ত কর্ত্তক নিজেও সম্ভপ্ত হন না এবং যিনি হর্ষ, বিষাদ, ভয় ও উদ্বেগ পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই ভগবানের প্রিয়। যিনি নিরপেক্ষ, শুচি, দক্ষ, উদাসীন, ব্যথাবজ্জিত ও সর্বারম্ভপরিত্যাগী এবং যিনি ইষ্ট লাভে সম্ভোষ বা তুঃখ হেত দ্বেষ প্রকাশ করেন না, যিনি শোক বা আকাজ্ঞা পরিশূভা এবং শুভাশুভ পরিত্যাগী, এতাদৃশ ভক্তই ভগবানের প্রিয়। যাহার শত্রু ও মিত্র, শীত ও উষ্ণ, মান ও অপমান, স্থুখ ও তু:খ সমস্তই সমান, তাদৃশ ভক্তিবিশিষ্ট ভক্তই ভগবানের প্রিয়।\*

ভক্তিরস (পুং) ভক্তি: ঈশ্বরবিষয়া রতিরেব রসঃ। তৎস্থামি-ভাবক রসভেদ। যে রসের স্থায়িভাব ভক্তি। "বিভাবৈরমূভাবৈশ্চ সান্থিকৈর্ব্যভিচারিভি:। স্থাত্যত্বং স্থাদি ভক্তানামানীতা শ্রবণাদিভি:॥ এবা কৃষ্ণরভি: স্থায়িভাবো ভক্তিরসো ভবেং॥"

(ভক্তিরসাম্তসিন্ধু) ঈশ্বরে রতি স্থায়িভাব প্রাপ্ত হইলে ভক্তিরসের উদয় হইয়া থাকে। এই স্থায়িভাব বিভাব, অমূভাব, সান্ত্ৰিক ও সঞ্চারিভাব সহযোগে ভক্তিরসরূপে পরিণতি পায়। তথন ভক্ত এক অপূর্ব ভক্তিরসের স্বাদ পাইয়া থাকেন। ঈশ্বর ও তাঁহার ভক্ত আলম্বন-বিভাব, ঈশ্বরের গুণাদি এবং ভক্তের यत्र जम, कम्भ, देववर्गा, अक्ष, श्रामत्र ( स्रथकः थानि द्वाध-শুঅতা) এই সকল गांविक-ভাব। निर्द्धिन, विधान, देन्छ, মানি প্রভৃতি তেত্রিশটী সঞ্চারী-ভাব। ঈশ্বরে রতি পাত্র ভেদে ভিন্ন হয়। শাস্ত্র, দাস্ত্র, স্থ্যু, বাৎসল্যু, প্রিয়তা, এই পাঁচপ্রকারে উহা প্রকাশ পাইয়া থাকে। কোন সাধকে ইহার এক একটা মাত্র প্রকাশ পাইলে, তাহাকে কেবলা-রতি কহে এবং উহা বিমিশ্রভাবে উপস্থিত হইলে, সঙ্কলা-রতি নামে পরিচিত হয়। কিন্তু এতন্মধ্যে যেটা প্রধানতঃ প্রকাশ পায়, তদমুসারে সাধকের ভাব নিরূপিত হইয়া থাকে। ( जिल्हिटेड ब्राइक्टिका )

ভক্তিরদামৃতদিদ্ধতে লিখিত আছে—

বিভাব, অনুভাব, দান্ত্বিভাব ও সঞ্চারিভাব দারা অভিব্যক্ত শ্রীকৃষ্ণবিষয়ি-ছায়িভাব, শ্রবণাদি দারা ভক্তগণের হাদয়ে আস্থাদাস্কুরতা প্রাপ্ত হয়। ভক্তিরদ রূপে পরিণত হয়।

সম্ভষ্টঃ সততং যোগী বতাত্মা দৃঢ়নিশ্চরঃ।
মধ্যাপতিমনোবৃদ্ধিধাঁ মে শুক্তঃ স মে প্রিরঃ॥
ধত্মাশ্লোদবিজতে লোকো লোকানোবিজতে চ বঃ।
হর্ধামর্বজনোন্থেসৈর্বজো বঃ স চ মে প্রিরঃ॥
অমপেকঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী ঘো মে শুক্তঃ স মে প্রিরঃ॥
বো ন হাষ্যতি ন হেন্তি ন শোচতি ন কাক্ষতি।
শুক্তাশুভপরিত্যাগী শুক্তিমান্ যঃ স মে প্রিরঃ॥
সমঃ পর্বো চ মিত্রে চ তথা মানাপমানরোঃ।
শীতোক্ষম্থুত্বঃথেষু সমঃ সক্ষবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যানিশাশ্ভিতিমোনী সম্ভন্তো যেন কেনচিং।
অনিকেতঃ স্থিরমতিভজ্জিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥

( গীতা ভক্তিযোগোনাম ১২ অধ্যায় ২, ১৪-১৯ শ্লোক )

মধ্যাবেশু মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
 শক্ষমা পরয়োপেতান্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥

ভক্তিরদের অধিকারী—

"প্রাক্তন্তাধুনিকী চাস্তি বস্ত সম্ভক্তিবাসনা।

এব ভক্তিরসাসাদস্ত সৈব হাদি জায়তে॥"

যাহার হাদয়ে প্রাক্তনী এবং আধুনিকী সম্ভক্তিবাসনা

বিরাজ করে, তাহারই অস্তরে এই ভক্তিরসের আসাদন

জন্মিয়া থাকে।

ভক্তিরদের বিভাব—

"তত্র জ্ঞেয়া বিভাবাস্ত রত্যাসাদনহেতবঃ।

তে দিধালম্বনা একে তথৈবোদীপনাঃ পরে॥"

স্বতি আসাদনের কারণগুলিকে বিভাব বলে, এই
বিভাব আলম্বন এবং উদ্দীপন ভেদে হুই প্রকার। তর্মধ্যে
ক্ষঞ্চ এবং ক্রফভক্তগণ আলম্বন-বিভাব।

'ক্লফণ্চ ক্ষভক্তাশ্চ বুধৈ রালম্বনা মতাঃ।' শ্রীকৃষ্ণ বিষয় এবং ভক্তগণ আশ্রয়ালম্বন।

বে ভাবকে প্রকাশ করে, তাহাকে উদ্দীপনবিভাব বলে। শ্রীক্ষের গুণ, চেষ্টা প্রদাধন, স্মিত, অঙ্গদৌরত, বংশ, শৃঙ্গ, নূপুর, শঙ্খ, পদান্ধ, ক্ষেত্র, তুলসী, ভক্ত এবং তদ্বাসরাদি উদ্দীপন বিভাব।

"উদ্দীপনাস্ত তে প্রোক্তা ভাবমৃদ্দীপয়ন্তি বে।
তে তু শ্রীক্ষচক্রস্ত গুণাশ্চেষ্টা প্রসাধনম্।
শিতাঙ্গসৌরভে বংশশৃঙ্গনৃপুরক্ষবঃ।
পদাস্বক্ষেত্রতুলদী ভক্তস্তদাসরাদয়ঃ॥"
ভক্তিরদের অমুভাব—
"অমুভাবাস্ত চিত্তসভাবানামববোধকাঃ।"
চিত্তগত ভাবের বোধককে অমুভাব বলে। সেই অমুভাব
গুলি কিরূপ তাহাই নিম্প্রোকে বিবৃত হইরাছে।
"নৃত্যং বিলুঠিতং গীতং ক্রোশনং তমুমোটনম্।
হল্পারো জৃন্তগং শ্বাসভূমা লোকানপেক্ষিতা।
লালান্রাবোধ্টহাসশ্চ ঘূর্ণা হিকাদ্বোহিপি চ।"
সাত্ত্বিকভাব—
"ক্ষণ্যস্থিতিঃ সাক্ষাং ক্রিঞ্ছা ব্যবধানতঃ।
ভাবৈশ্চিত্তমিহাক্রাস্তং স্ত্মিত্যচ্যতে বুবৈঃ »"

সাক্ষাৎ বা পরপারার ক্ষণসম্বন্ধিভাব দারা আক্রান্ত চিত্তকে পণ্ডিতেরা সন্থ বলেন। এই সন্থ হইতে উৎপন্ন ভাবের নাম সান্থিকভাব। এই সান্থিকভাব স্নিগ্ধ, দিগ্ধ এবং রুক্ষ ভেদে তিন প্রকার।

"চিত্তং সন্ধীভবং প্রাণে নস্যত্যান্মানমুদ্ভটম্। প্রাণম্ভ বিক্রিয়াং গচ্ছন্ দেহং বিক্ষোভয়ত্যলং। তদা স্তম্ভাদায়ো ভাবা ভক্তদেহে ভবস্ত্যমী॥" বে কালে ভগবদ্ধাবে আক্রান্ত চিত্ত অধীর হইয়া আপনাকে প্রাণবায়তে অর্পণ করে, তথন প্রাণ অবস্থান্তর প্রাণ্ড হইয়া দেহকে অতিশয় ক্লোভিত করিয়া তুলে, সেই কালে ভক্ত দেহে স্তম্ভাদি ভাব সকল উদ্ধৃত হয়।

স্তন্তাদি ভাব—

"তে স্তম্ভদেরোমাঞ্চাঃস্বরভেদোহও বেপথু:।
বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রনয় ইত্যপ্তী সান্থিকাঃ স্থৃতাঃ॥"

সম্ভ্রম্ভান বেপথ, বৈবর্ণা

স্তম্ভ, স্বেদ, রোমাঞ্চ, স্বরভেদ, বেপ্পু, বৈবর্ণ্য, অঞ্জ এবং প্রলয়, এই আটটী সান্থিকভাবের লক্ষণ।

ভক্তিরদের ব্যভিচারী ভাব,—
"নির্কেদোহণ বিষাদো দৈন্যং মানিশ্রমো চ মদগর্কো।
শক্ষাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্থতী তথা ব্যাধিঃ ।
মোহো মৃতিরালস্যং জাডাং ব্রীড়াহবহিখা চ।
স্মৃতিরথ বিতর্কচিস্তামতিধৃতয়ো হর্ষ উৎস্কৃত্বঞ্চ ।
উগ্রাহমর্ষাহস্মশ্চাপল্যকৈব নিজা চ।
স্থিপ্তর্বোধ ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণঃ সমাধ্যাতাঃ ॥"

নির্বেদ, বিষাদ, দৈন্য, মানি, শ্রম, মদ, গর্ব্ব, শঙ্কা, ত্রাস, আবেগ, উন্মাদ, অপস্থৃতি, ব্যাধি, মোহ, মৃতি, আলস্ত, জাড্য, ব্রীড়া, অবহিখা, স্থৃতি, বিতর্ক, চিস্তা, মতি, ধৃতি, হর্ষ, ঔৎস্ক্রস, ঔগ্র, অমর্য, অস্থা, চাপল্য, নিদ্রা, স্থৃপ্তি, এবং বোধ এই তেত্রিশটা ব্যভিচারী ভাব।

শ্ৰীকৃষ্ণৰিষয়িণী রতিকে স্থায়ীভাব বলে। এই সকল বিষয় বিশেষরূপে জানিতে হইলে ভক্তিরসামৃতসিদ্ধ ও হরি-ভক্তি বিলাস প্রভৃতি গ্রন্থ ক্ষাষ্টব্য।

ভক্তিরসামৃতিসিন্ধু, শ্রীরূপ গোস্থামিক্বত গ্রন্থবিশেষ। এই গ্রন্থবিভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগের নাম পূর্ববিভাগ। এই পূর্বাবিভাগে চারিটী লহরী আছে। যথা সামান্তভক্তিলহরী, সাধনভক্তিলহরী, ভাবভক্তিলহরী এবং প্রেমভক্তিলহরী।

দিতীয়ের নাম দক্ষিণবিভাগ। ইহাতে পাঁচটা লহরী— বিভাব লহরী, অফুভাবলহরী, সাত্তিকলহরী, ব্যভিচারিলহরী এবং স্থায়িভাবলহরী।

তৃতীর ভাগের নাম পশ্চিমবিভাগ। ইহাতে শাস্ত, দাস্ত, স্থ্য, বাৎসল্য এবং মধুর এই পঞ্চ মুখ্যভক্তির্স পাঁচটা লহরীতে বর্ণিত আছে।

চতুর্থ ভাগের নাম উত্তরবিভাগ। ইহাতে নয়টী লহরী। প্রথম হইতে সাতটী লহরীতে হাস্থাদি সপ্ত গৌণরস বর্ণিত আছে। অষ্টম লহরীতে রসের মৈত্রবৈরস্থিতি এবং নবম লহরীতে রসাভাস বর্ণিত আছে। উত্তম ঘোটক।

এই গ্রন্থের শ্লোকর্সংখ্যা মূল ৩৩২৫, টীকা ৩৬৪৪।
ইহার টীকাকার শ্রীজীবগোস্বামী। গ্রন্থরচনার কাল—
"রামান্ধক্রগণিতে শাকে গোকুলমধিষ্ঠিতেনারং।
শ্রীভক্তিরসামৃতিসন্ধ্রিটিক্কিড: ক্ষুদ্ররপেণ।"
আমি রূপ অতি ক্ষুদ্র হইরাও রাম (৩) অঙ্গ (৬) শক্র (১৪) অর্থাৎ ১৪৬৩ শকে গোকুলে অবস্থিত থাকিরা এই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধকে উত্তমরূপে উট্কিত করিলাম।

ভক্তিরাগ (পুং) ভক্তির পূর্বাহ্মরাগ। ভক্তিল (পুং) ভক্তিং ভঙ্গীং লাতীতি লা-ক। সাধুঘোটক,

"প্ৰভূতকা ভক্তিলাশ্চ কুলীনেয়ু কুলোৎকটাঃ।" (শৰ্দচন্দ্ৰিকা)
( ত্ৰি ) ২ ভক্তিদাতা।

ভক্তিবাদ (পুং) ভক্তিবিষয়িণী কথা।
ভক্তিসূত্র (ক্নী) 'অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাদা, ইত্যাদি সুত্রাঅক শান্তিশামূনিপ্রণীত গ্রন্থ বিশেষ।

ভিত্তোত্রীয় (ক্নী) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—

শত্র, গন্ধক, পিপুল, পঞ্চলবণ, যবক্ষার, সাচিক্ষার, সোহাগা,

ক্রিফলা, হরিতাল, মনছাল, পারদ, বনযমানী, যমানী, শুল্ফা,

জীরা, হিঙ্কু, মেথী, চিতাম্ল, চই, বচ, দস্তীমূল, তেউড়ী,

মুতা, শিলাজতু, লোহ, রসাঞ্জন, নিম্বীজ, পটোলপত্র ও

বিজড়ক এই সকল প্রত্যেকে ২ তোলা ও শোধিত ধুত্রা

১০০ টা সমস্ত চুর্গ করিরা আহারের পর সেবনীর। এই

ঔষধ সেবনে অগ্রি বৃদ্ধি এবং শ্লীপদ ও অস্ত্রবৃদ্ধি প্রভৃতি নানা

রোগ প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না০)

ভক্তো দ্বেশক (পুং)বৌদ্ধ সভ্যারামাদিতে নিযুক্ত কর্মচারিবিশেষ, ₹হারা কে কি ভোজন করিবে, তাহার তত্ত্বাবধান করেন।

ভিজ্ঞোপসাধক (পুং) > পাচক। ২ পরিবেশক।
ভক্ষ, অদন। চুরাদি • উভর • সক • সেটু। লটু ভক্ষরতি-তে।
লোট্ ভক্ষরত্-তাং। লিট্ ভক্ষরাঞ্চার-চক্রে। লুঙ্ অবভক্ষং-ত। হুর্গাদাস এই ধাতু ভাদি ও চুরাদি উভরগণীর
বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। ভাদি পক্ষে লট্ ভক্ষতি-তে।
লোট্ ভক্ষত্-তাং। লিট্ বভক্ষ-কে। লুঙ্ অভক্ষীং-অভক্ষিষ্ঠ।
ভক্ষ (পুং) ভক্ষ ভাবে কর্মণি বা ঘঞ্,। ১ অশন।
২ ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্তা।

ভক্ষক (ত্রি) ভক্ষতীতি ভক্ষ (খূল্ত্চৌ। পা ৩১।১৩০)
১ থাদক, ভোজনকারী। পর্য্যায়—ঘম্মর, অন্মর। (অমর)
ভক্ষ্যভক্ষকরোঃ প্রীতির্বিপত্তেঃ কারণং মহং।
প্রাালাং পাশবদ্ধোহসৌ মৃগঃ কাকেন রক্ষিতঃ॥"
(হিতোপদেশ ১।১৩৫)

ভক্ষকার (পুং) ভক্ষং করোতি ক্ব-অন্। ভক্ষ্যপিষ্টকোপজীবী, পর্য্যায়—আপূপিক। (ভরত)

ভক্ষ টক (পুং) ভক্ষ-অটন্, ততঃ সংজ্ঞায়াং কন্। কুদুগো-কুরক। (রাজনি•)

ভক্ষণ (ক্নী) ভক্ষ ভাবে ল্যুট্। দ্রবেতরদ্রব্য গলাধঃকরণ,ভোজন।
পর্য্যার,—ভাদ, স্বদন, থাদন, অশন, নিঘস, বল্ভন, অভ্যবহার, জগ্ধি, জক্ষণ, লেহ, প্রত্যবসান, ঘসি, আহার, শ্মান,
অবহান, বিশ্বাণ, ভোজন, জেমন, অদন। (হেম)

"শণশাকং বুথামাংসং করেণ মথিতং দধি।

তজ্জন্ত । দন্তধাবশ্চ সন্দ্যো গোমাংসভক্ষণম্ ॥" (কর্মলো •)
ভক্ষণীয় (ত্রি) ভক্ষ-অনীয়র্। ১ ভক্ষ্য স্রব্য। ২ ভক্ষণ
মোগ্য। ভক্ষণীয় স্রব্য কোন স্থলে কির্মপে স্থাপন করিতে
হর, পাকরাজেখরে তাহার বিষয় এইরপ লিখিত আছে।
সম্পুথে ভোজন পাত্র, তাহার মধ্যভাগে অর, স্প, সর্পিঃ,মাংস,
শাক, পিষ্ট, মংস্য দক্ষিণ দিকে রাখিতে হইবে। প্রলেহাদি
দ্রব্য,পাণীয়,পানক ও চোষ্য প্রভৃতি বামপার্শ্বে এবং ইক্ষুবিকার,
পক্ষার, পায়স ও দধি অগ্রে স্থাপন করিতে হয়। এই প্রকারে
ভক্ষণীয় দ্রব্য রাখিয়া ভোজন করা বিধেয়।

"পুরস্তাবিমলং পাত্রং স্থবিস্তীর্ণং মনোরমম্।
তত্র ভক্তং পরিক্রস্তং মধ্যভাগে প্রসংযুত্ম্ ॥
স্পং সর্পিঃ পলং শাকং পিষ্টমন্ত মংশুক্ম্ ।
স্থাপরেদ্দিশে পার্শ্বে ভূঞ্জানশু যথাক্রমম্ ॥
প্রবেহাদ্যা দ্রবাঃ দর্ব্বে পানীয়ং পানকং পয়ঃ।
চোষ্যং দন্ধানকং লেহাং স্ব্যপার্থে নিধাপয়ে ॥
স্ক্রান্ ইক্ষ্বিকারাংশ্চ পকায়ং পায়সং দধি।
পুরতঃ স্থাপয়েন্তোত্র দ্রোঃ পঙ্ক্ত্যোশ্চ মধ্যতঃ ॥"

(পাকরাজেশর)

ভক্ষপত্রা (ত্রী) ভক্ষং ভক্ষণীয়ং প্রমেখাঃ। নাগবলী।
ভক্ষয়িত্ব (ত্রি) ভক্ষ-তৃণ্। ভক্ষণকারী, ভক্ষিতা।
ভক্ষয়িতব্য (ত্রি) ভক্ষ-ণিচ্ তব্য। ভক্ষণীয়। খাদ্যোপযোগী।
ভক্ষালি (পুং) ভক্ষণামালিয়ত্র। ১ দেশভেদ। ততাে
ভবার্থে বৃঙ্। ভক্ষণিক তদেশভব। (পা ৪।২।১২৭)
ভক্ষিত্ (ত্রি) ভক্ষ-তৃচ্। ভক্ষক
ভক্ষিতব্য (ক্রী) ভক্ষ-তব্য। ভক্ষ্য, ভক্ষণীয় বস্তু।
ভক্ষিক্ (ত্রি) ভক্ষ-অস্ত্যর্থে ইনি। ভক্ষণকারী।

"হিংস্রা ভবস্তি ক্রব্যাদাঃ ক্রময়ো ভক্ষ্যভক্ষিণঃ।"(মন্তু১২।৫৯)
ভক্ষিবস্ ( ত্রি ) ভক্ষ-ক্ষ্ণ বেদে ন দ্বিং। ভক্ষণ। বৈদিক
প্রয়োগেই এই পদ সিদ্ধ হয়, লৌকিক প্রয়োগে 'বিভক্ষিবস্'
পদ হয়। ( অথর্বা৹ ৬।৭৩।৩)

ভিক্ষিত ( বি ) ভক্ষাতে শেতি ভক্ষ-কর্মণি ত। কৃত-ভক্ষণ বস্ত, যে বস্ত খাওয়া হইয়াছে। পর্যায়—চর্কিত, লিগু, প্রভাবসিত, গিলিত, খাদিত, খাত, অভাবহৃত, অন্ন, জন্ম, গ্রন্ত, মস্ত, অশিত, ভুক্ত, জন্মিত।

ভক্ষা ( ত্রি ) ভক্ষতে ইতি ভক্ষ-গাং। তক্ষিতব্য, ভক্ষণীয়, ভক্ষণযোগ্য। প্রতিপদি কুমাওং ন ভক্ষাং দশম্যাং ক্লমী ন ভক্ষ্যাওঃ ( মৃতিসর্কম্ম )

স্ক্তি ভক্ষাদ্র ও তাহার গুণাদির উল্লেখ আছে।
"বক্ষাম্যতঃ পরং ভক্ষান্ রসবীর্যাবিপাকতঃ।
ভক্ষাঃ ক্ষীরক্তা বল্যা ব্যা হাদ্যাঃ স্থাদ্ধিনঃ ॥"
(স্ক্রেড স্ত্রন্থান ৪৬অ০)

রদ, বীর্যা ও বিপাক অন্ত্সারে ভক্ষ্যদ্রব্যসমূহের গুণাদি লিখিত হইল।

ক্ষীরজাত ভক্ষাদ্রবাসকল—বলকর, শুক্রবৃদ্ধিকর, মুখপ্রির, স্থান্ধী, অধিকর এবং পিত্তনাশক। ইহাদের মধ্যে
স্থাপ্রকাপি বলকর, মুখপ্রিয়, কফকর, বাতপিত্তনাশক,
শুক্রবৰ্দ্ধক, শুক্ষপাক এবং রক্তমাংস্বৰ্দ্ধক।

গুড়জাত ভক্ষ্য দ্রব্য সকল—পুষ্টিকর, গুরুপাক,বায়ুনাশক, অদাহী, পিত্তনাশক, শুক্ত ও কফবৰ্দ্ধক। ঘুতাদি দাবা পক গোধ্মচূর্ণজাত পিষ্টকস্কল ও মধুমিশ্রিত পিষ্টক বিশেষক্রপ গুরুপাক ও বলকর। মোদক সকল অতি হুর্জুর, অর্থাৎ महत्व जीर्व हत्र ना। मर्डेक-कृष्ठि, **अधि, ও श्वरत्रत**्रिङक्त्र, পিত ও বায়ুনাশক, अङ्ग्रशाक এবং বলবুদ্ধিকারক। বিষ্যালন অর্থাৎ কাঁচা গোধুমচূর্ণ ঘত ও হ্রন্ধ সহ প্রস্তুত থাত্য-মুথপ্রিয়, স্থান্ধী, মধুর, ন্নিগ্ধ, কফকর, গুরুপাক, বায়ুনাশক, তৃপ্তি এবং বলকর। গোধ্ম চুর্ণ দ্বারা প্রস্তুত ভক্ষাদ্রবাসকল वृश्र्म, तांबू ७ शिखनांगक धवः वनकत्र; देशांपत्र मरधा ফেনক অর্থাৎ গুড়মিশ্রিত থাদ্য-দ্রব্য অতিশন্ন মুথপ্রিয়, হিত-কারক ও লঘুপাক। মুদ্দা প্রভৃতি বেসবার—বিষ্ঠন্তী, এবং বেসবার মাংসের সহিত হইলে গুরুপাক ও রুংহণ। পালল অর্থাৎ তিলগুড়াদি দারা প্রস্তুত পিষ্টক শ্লেমজনক, শুদুলি কফ ও পিত্তের প্রকোপকর, বিদাহী ও অতিশয় গুরুপাক। বৈদল (পিষ্টকভেদ) লঘুপাক, ক্ষায়রসবিশিষ্ঠ এবং বায়ুসঞ্চা-तक ; गायकनारे मःकाख शिष्ठेक मकन विष्ठेखी, शिवखनविनिष्ठे, संयानामक, मनवृष्तिकत्र, तन **७ ७**क्क वर्षक धवः छक्रभाक। কৃচ্চিকা অর্থাৎ হ্রপ্প বিকারজাত খাদ্যদ্রব্যসকল গুরুপাক এবং নাতিপিত্তকর। স্থতপর খাদ্যদ্রবাসকল,—হদ্য স্থগন্ধী, জ্ঞবৰ্দক, লঘুপাক, পিত ও বায়ুনাশক, বলকর, বর্ণ ও দৃষ্টির প্রদর্মতাকারক। তৈলপক্ষ থাদ্যদ্রবাদকল,—বিদাহী, গুরুপাক,

পরিপাকে কটুরদ বিশিষ্ট, বাযু ও দৃষ্টিনাশক, পিত্তকর এবং चक्त मायकनक। कन, भारम, हिनि, जिन ७ भाषकनाई দারা প্রস্তুত তৈল সংস্কৃত ভক্ষ্যদ্রবাসকল বলকর, গুরুপাক বৃংহণ, হাদ্য ও প্রিয় ৷ স্থপ ভক্ষদ্রবাদকল, স্পতিশয় লঘু-পাক। কিলাট (ছানা) প্রভৃতি হ্রপ্পবিকারজাত ভক্ষ্যদ্রব্য সকল গুরুপাক ও কফবর্দ্ধনকর। কুলাষ অর্থাৎ অল্পসিদ্ধ যব গোধুমাদি বাতকর, রক্ষ, গুরুপাক এবং মলের হিতকর, ভৃষ্টিয়ব ও গোধুমার্দির মণ্ড উদাবর্ত্তরোগনাশক এবং কাস, পীনস ও মেহপ্রতিষেধক । সকল প্রকার শক্ত বুংহণ, বুষ্য, তৃষ্ণা, পিত্ত ও কফনাশক, গলাধঃকরণমাত্রে বলকর, ভেদক, ও বায়ুনাশক। এ শক্ত তরল ও পিণ্ডাকৃতি হইলে গুরুপাক এবং কঠিন হইলে লঘুপাক হয়। শক্তর অব-লেহ মৃত্তা প্রযুক্ত শীঘ্র জীর্ণ হয়। লাজ—ছদ্দি ও অতিসার নাশক, অগ্নিকর, কফনাশক, বলকর, ক্যার ও মধুররস-विभिष्ठे, नघुशांक, ज्ञां ७ मननांभक। नांक भक्- ज्ञां, ছर्षि, मार, पर्या, तक्लिख ७ जतनागक। १थूक-धक्लाक, নিগ্ধ বুংহণ ও কফবর্ধনকর। তথ্ধ মিশ্রিত পৃথুক বলকর, বায়-নাশক এবং মলভেদক। নৃতন তণুল অতিশয় হুর্জার, মধুররস-বিশিষ্ট ও বৃংহণ, পুরাতন তওুল ভগ্নসন্ধানকর ও মেহনাশক। চিকিৎসক ভক্ষ্যদ্রব্যের এইরূপ্রগুণাগুণ স্থির করিয়া ভোক্তার ইচ্ছামত ভক্ষ্যদ্রব্যসকল নির্দেশ করিয়া দিবেন।

(সুশ্রুত সুত্রস্থা ও ৪৬অ ০)

ভক্ষ্যক†র (ত্রি) ভক্ষ্যং ভক্ষ্যদ্রবাং করোতীতি ক্র(কর্ম্মণান্। পা থাং।১) ইতি অন্। পিষ্টকবিক্রমজীবী, পিষ্টকশিল্পী (ভরত) পর্য্যায়—আপুপিক, কান্দবিক, পুপিক, পুপবিক্রমী, মোদ-কাদিবিক্রমী। (শব্দর্মাণ)

ভক্ষ্যাভক্ষ্য (ক্নী) ভক্ষ্যমভক্ষ্য থা পাদ্যাথাদ্যদ্রব্য, খাদ্য ও অথাদ্য।

"ভক্ষ্যাভক্ষ্যাণ্যনেকানি ব্রাহ্মণ্ড বিশেষতঃ।

অত্র শিষ্টা যথা ক্রয়ুন্তথা কার্য্যবিনির্ণন্ধ: ॥" (একাদশীতত্ব) ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে ভক্ষাভক্ষ্যের এইরূপ নির্দেশ আছে—

লোহপাত্রে পয়ঃ, গব্য, দিনায়, য়য়ৢ, গুড়, নারিকেলোদক,
ফল ও মূল অভক্ষা। দগ্ধায়, তপ্তদোবীয়, কাংসাপাত্রে নারিকেলোদক, তাত্রপাত্রে মধু ও গব্য অভক্ষা। কিন্তু তাত্রপাত্রে
ঘত ভক্ষা। তাত্রপাত্রে পয়ঃপান, উচ্ছিই ঘত ভোজন, সলবণ
হগ্ধ, মধুমিশ্র ঘত বা তৈল ও গুড়যুক্ত আর্ক্রক, পীতদেষ জল,
মাঘমাদে মূলক অভক্ষা। শ্বেতবর্ণ তাল, প্রতিপদে কুম্মাও,
ঘিতীয়াতে বৃহতী, ভৃতীয়াতে পটোল, ভৃতীয়া ও চতুর্থীতে
মূলক, পঞ্চমীতে বিশ্ব, ষপ্তীতে নিষ্ব, সপ্তমীতে তাল, অইমীতে

নারিকেল, নবমাতে তৃষী, দশমীতে কলম্বী, একাদশীতে শিষী, দাদশীতে পৃতিকা, এয়োদশীতে বার্ত্তাকু, চতুর্দশীতে মাষ, পূর্ণিমাও অমাবভার মাংস। এবং রবিবারে আর্দ্রক অভক্ষা। আকাণদিগের হবিষ্যার ভক্ষা। ভক্ষ্যাভক্ষ্যের বিষয় অক্ষবৈবর্ত্ত-পুরাণের অক্ষবেওর ২৭ অধ্যায়ে এবং শ্রীক্ষক্তর্ম্বাথণ্ডের ৮৪ অধ্যায়ে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভক্ষ্যালাবু (স্ত্রী) ভক্ষ্যা ভক্ষার্থ অধার্থ। রাজালাবু।
ভগ (পুং ক্রী) ভজ্যতেখনেনাস্মিন্ বেতি এতদাস্রিতিয়ব
কন্দর্পং দেবতে ইতি ভাবং। ভজ দেবায়াং (পুংসি সংজ্ঞায়াং
ঘঃ প্রায়েণ। পা ২। ১০১৮) ইতি ঘ। ১ স্ত্রীচিছে। পর্য্যায়—
ধোনি, বরাঙ্গ, উপস্থ, স্মরমন্দির, রতিগৃহ, জন্মবন্ম, অধর,
স্থাবাচ্যদেশ, প্রকৃতি, অপথ, স্মরকৃপ, অপ্রদেশ, প্রস্পী,
সংসারমার্গ, গুছ, স্মরাগার, স্মরধ্বজ, রত্যঙ্গ, রতিকৃহর,
কলত্র, অধঃ। (শক্ষর্যাবলী)

ভগশন্দে লিক ও যোনি এই উভয়কেই বুঝায়।
ভক্ষানেনেতি ভগো মেহনং, ভজ্ঞামিনিতি ভগং যোনিঃ।
(ভাবপ্র• মধ্যখ•)

রতিমঞ্জরীতে বিস্তীর্ণ ও গভীর এই ছুই প্রকার ভগের উল্লেখ আছে—

"বিস্তীর্ণঞ্চ গভীরঞ্চ দ্বিবিধং ভগলক্ষণম্।" (রতিম ০)
কুর্মপৃষ্ঠ, গজস্কল, পদ্মগন্ধ অথচ স্থকোমল, অকোমল,
ও স্থবিস্তার্গ এই পাঁচপ্রকার ভগ উত্তম।

"কুর্মপৃষ্ঠং গজস্করং পদাগরং স্থকোমলম্। অকোমলং স্থবিস্তীর্ণং পঞ্চৈতে চ ভগোত্যাঃ॥'' (রতিম॰) ভগ শীতল, নিম, অত্যুক্ত ও গোজিহ্বাসদৃশ হইলে নিশিত।

"শীতলং নিম্নত্যক্ষং গোজিহ্বাদদৃশং পরম্। ইত্যুক্তং কামশাস্ত্রক্তৈর্জগদোষচতুষ্ট্রম্" ( রতিম• ) ভগের ভভাতভ লক্ষণাদি সামুদ্রিকে লিখিত হইয়াছে—

কচ্ছপের পৃষ্ঠের স্থায় বিস্তৃত এবং হস্তীর স্কল্পের স্থায় উয়ত তগই স্ত্রীলোকের মঙ্গলদায়ক। ভগের বামভাগ উয়ত হইলে ক্সা এবং দক্ষিণভাগ উয়ত হইলে পুত্র হইয়া থাকে। য়ে ভগ দৃঢ়,অবয়বে বিস্তৃত, পরিমাণে রৃহৎ ও উয়ত, উপরিভাগে মুষিক গাত্রবং বিরললোমমুক্ত, মধ্যভাগে অপ্রকাশিত, ছই পার্শ্বে মিলিত প্রায়,গঠন ও বর্ণে কমলদলের স্থায়,ক্রমশঃ অধোদিকে স্ক্রম্ম ও স্থানর এবং আরুতিতে অশ্বথপত্রের স্থায় ত্রিকোণ, তাহাই মঙ্গলাবহ ও প্রশস্ত। যে ভগ হরিণের ক্ষুরের স্থায় অয়ায়ত, উনানের অভ্যন্তর ভাগের স্থায় গহররবিশিষ্ঠ, লোম-

পূর্ণ এবং মধ্যভাগে প্রকাশিত ও অনাবৃতপ্রায় তাহা সঞ্চভ-দায়ক। এইরূপ যোনিবিশিষ্ট স্ত্রীর গর্ভ নষ্ট হইয়া থাকে।\*

(পুং) ভজাতে ইতি ঘ। ২ রবি। (মেদিনী) সুর্য্যার্থে ভগ শব্দ ক্লীবলিক্ষও হয়।

'জ্ঞানবৈরাগ্যগ্রোর্ঘোনো ভগমন্ত্রী তু ভাস্করে।' (রুজ) ( ত্রি ) ও জন্দীয়।

"ইন্দ্রো ভর্পো বাজদা অস্ত গাবঃ" ( ঋক্ ৩)৩৬)৫ ) 'ভগঃ সর্বৈর্ভজনীয়ঃ স ইন্দ্রঃ' ( সায়ণ )

৪ ছাদশাদিত্যভেদ। ( ঋক ২।২৭।১)

৫ ঐশ্ব্যাদি ষ্ট্ক। অণিমাদি অষ্টবিধ ঐশ্ব্য, সমগ্র বীর্ঘ্য, সমগ্রহশ, সমগ্রজ্ঞী, সমগ্রজ্ঞান এবং সমগ্রবৈরাগ্য এই ষ্টেশ্ব্যের নাম ভগ।

"ঐশ্বর্যন্ত সমগ্রন্ত বীর্যান্ত যশসঃ শ্রিমঃ।
জ্ঞানবৈরাগ্যয়োকৈব ষশ্লাং ভগ ইতীরিতঃ ॥" (গীতা>টীকা)
৬ ভোগাম্পদত্ত।

"প্রাগ্লভাং প্রশ্রম্ম শীলং সহ ওজো বলং ভগঃ। গান্তীর্ঘ্যং স্থ্যেমান্তিক্যং কীর্ত্তির্মানোহনহস্কৃতিঃ ॥"(ভা১।১৬)২৯) 'ভগঃ ভোগাম্পদস্থং' (স্বামী)

৭ স্থূলমণ্ডলাভিমানী। (রামারণ ৩)২।১৮) ৮ ইচ্ছা।
১ মাহাত্ম্য। ১০ যত্ন (মেদিনী) ১১ ধর্ম। ১২ মোক।
১৩ সোভাগ্য। ১৪ কান্তি। ১৫ চন্দ্র। ১৬ জ্যোতিষোক্তযোনি
নক্ষত্রদৈবত পূর্বফল্পনীনক্ষত্র।

রেনী) ১৭ ধন। ১৮ পদ। (নিঘণ্টু) ১৯ গুছদেশ।
ভগত্ম (পুং) ভগং তরেত্রং হস্তি টক্। মহাদেব। দক্ষমজ্ঞ
কালে রুদ্র ভগের চক্ষু নষ্ট করেন, এইজন্ম ইহার নাম ভগত্ম।
"নমন্তে ত্রিপুরত্নায় ভগত্মায় নমোনমঃ।" (ভারত ৭।২০২ অ০)
ভগণ (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং গণঃ সমূহঃ। নক্ষত্রসমূহ।
কোন গ্রহের একবার দাদশরাশি ভ্রমণের নাম এক ভগণ
অর্থাৎ কোন গ্রহের মেষাদি দাদশরাশি অতিক্রম করিতে
বে সময় লাগে, তাহাই ভগণ নামে প্রসিদ্ধ। ক্র্যাসিদ্ধান্তে
লিখিত হইয়াছে বে, ষাটি বিকলাতে এক কলা, ষাটিকলাতে
এক অংশ, ত্রিশ অংশে একরাশি এবং দাদশরাশিতে

\* "শুভঃ কমঠপৃষ্ঠাভো গজস্বকোপমো ভগঃ।
 বামোনতদেৎ কথাজঃ পুত্রজো দক্ষিণোনতঃ ॥
 অাধুরোমা গৃঢ়মণিঃ স্থানিতঃ সংহতঃ পৃথুঃ।
 তুলঃ কমলপর্গাভঃ শুভোহখখদলাকৃতিঃ ॥
 ক্রঞ্গ্রকপো যশ্চ্ ্রিকোদরদ্রিভঃ।
 রোমশো বিবৃতাভাশ্চ গর্ভনাশোহতিত্রভিগঃ ॥"(শিবোক্ত সামুদ্রিক)

"বিকলানাং কলাষষ্ট্যা তংষষ্ট্যা ভাগ উচ্যতে।
তঞ্জিংশতা ভবেদ্রাশির্ভগণা দাদশৈব তে॥" ( স্থ্যসিদ্ধান্ত )
এইরূপে এক একটী গ্রহ সমৃদয় নক্ষত্রে থাকিয়া দাদশ রাশি ভোগ করিয়া থাকে। নক্ষত্রে ভোগ হয় বলিয়া উহা ভগণ নামে অভিহিত।

"শীঘ্রগন্তান্তথারেন কালেন মহতারগঃ।
তেবান্ত পরিবর্তেন পৌফান্তে ভগণঃ স্থৃতঃ॥" ( স্থাসি॰)
গ্রহার্ণবে লিখিত আছে,—প্রথমে দেশান্তর স্থির করিয়া
পরে ভগণ নিরপণ করা আবশ্রক। স্থমেরু পর্বত ও লঙ্কার
মধ্যগত ভূমির উপর দিয়া উত্তরদক্ষিণ বিস্তীর্ণ যে একটা
রেখা করিত হইয়াছে, তাহার নাম মধ্যরেখা, ঐ রেখা
হইতে সীয়দেশ যত যোজন অন্তর হইবে, সেই যোজনকে
দশ দিয়া পূরণ করিয়া তের দায়া ভাগ করিলে যাহা লক
হইবে, তাহা পল; ঐ পল যদ্যপি ৬০র অধিক হয়, তাহা
হইলে তাহাকে দণ্ড করিয়া মধ্যরেখার পূর্বদেশে যোগ
ও মধ্যরেখার পশ্চিমদেশে হান করিতে হইবে। আমাদের
দেশ কলিকাতা, মধ্যরেখার ২০০ শত যোজন পূর্বের আছে,
অতএব এ দেশে দেশান্তর দণ্ড ২০০৪ পল, ইহা বিষুব সংক্রান্তির
বারঞ্জবে যোগ করিতে হইবে।

বিবৃব দিনের দিনার্ক ১৫ দণ্ড হইতে যত অধিক হইবে, তাহা যুক্ত-চরার্ক এবং যত ন্যূন হইবে, তাহা হীন-চরার্ক। যুক্ত-চরার্ক যত হইবে, তাহা বিবৃবসংক্রান্তির বারাদিতে যোগ করিতে হইবে এবং হীনচরার্ক যত হইবে, তাহা বিযুব সংক্রান্তির বারাদিতে হীন করিতে হইবে, তাহা হইলেই চরার্ক সংস্কৃত বিযুবগুৰ হইবে। যে বার যত দণ্ড সময়ে বিযুবগুৰ হইবে, সেই সময় স্থ্য মেষে গমন করিবেন। এইরূপে স্থ্য দাদশমাসে মেষাদি ক্রমে এক এক রাশি ভোগ করিয়া থাকেন। এইদাদশ রাশি ভোগ করিলে এক ভগণ হয়।

চতুর্গে স্থা, ব্ধ, ও শুক্রের মধ্য (গ্রহদিগের যথার্থ গতির নাম মধ্য) এবং মঙ্গল,শনি ও বৃহস্পতির শীঘ্র ৪৪২০০০ ভগণ, চল্লের ৫৭৭৫৩৩৬ ভগণ, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৫৭২৬৫১৩৭ ভগণ। মঙ্গলের মধ্য ২২৯৬৮৩২ ভগণ। বৃধের শীঘ্র ১৭৯৩৭০৭৬, বৃহস্পতির মধ্য ৩৬৪২১২ ভগণ। প্রত্কের শীঘ্র ৭০২২৩৬৪ ভগণ। শনির মধ্য ১৪৬৫৮০ ভগণ। রাহুর মধ্য ২৩২২৪২ ভগণ।

গ্রহদিগের স্বীয় স্বীয় মধ্যভগণ ও শীঘ্র-ভগণ যাহা অভিহিত হইল, তাহাকে কল্যন দারা পূরণ করিয়া তেতাল্লিশ লক্ষ কুড়িহাজার দিয়া ভাগ করিলে ভগণ লক্ষ হইবে। ভাগাবশিষ্ঠ অন্ধকে ১২ দিয়া পূরণ করিয়া উক্ত ভাজকান্ধ দারা ভাগ করিলে যে ভাগফল লব্ধ হইবে, তাহা রাশি, এবং ভাগাবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিরা পূরণ করিরা ভাজক অঙ্ক দারা ভাগ করিলে অংশ লব্ধ হইবে। পরে অবশিষ্ট অঙ্ককে ৩০ দিরা পূরণ করিরা ভাজক অঙ্ক দারা ভাগ করিলে কলা হইবে। পরে এইরূপ প্রক্রিরা দারা বিকলাদিও পাওয়া যাইবে। এই লক্ষাঙ্কের মধ্যে ভগণ ত্যাগ করিতে হইবে। পরে রাখাদিতে আপন আপন মধ্য, শীঘ্র, ক্ষেপাঙ্ক যোগ করিলে যে সময়ে স্থ্য মেষরাশিতে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য শীঘ্র হইবে।

স্বীয় শীঘ্র ক্ষেপাঙ্ক স্বীয় শীঘ্র বোগ করিলে স্বীয় শীঘ্র হইবে। ক্ষেপাঙ্ক রাখ্যাদি—রবির মধ্য ১১৷২৭৷৫১৷৪১৷০, চন্দ্রের মধ্য ১১৷১৷২৪৷৩৩৷২২, চন্দ্রকেন্দ্রের মধ্য ৮৷১৷৩৯৷৩৷২৫, মন্দরের মধ্য ১১৷২৮৷৫১৷৪৬৷৩৮, বুধের শীঘ্র ১১৷২১৷৭৷১২৷৫৮, বুহস্পতির মধ্য ১১৷২৯৷৪৯৷১০৷৫৯, শুক্রের শীঘ্র ১১৷২৬৷৩১৷২৪৷৫৪, শনির মধ্য ১১৷২৯৷৫৫৷৩৮৷৪৬,রাভ্র মধ্য ৫৷২৯৷৫৩৷৬৷৩৭, এই ক্ষেপাঙ্ক বোগ করিলে স্থ্য যে সময়ের মেষে গমন করিবেন, সেই সময়ের মধ্য হইবে।

যে বংসরের যে দিনের যে সময়ের মধ্য আনিতে হইবে,
প্রথমতঃ সেই বংসরের বিধুবদিনের মধ্য স্থির করিয়া বিধুবদিন হইতে সেই অভীষ্ট দিনসংখ্যা যত হইবে, তাহাকে গ্রহগণের স্বীয় স্বীয় ভগণ দারা পূরণ করিয়া কুদিন অর্থাৎ চতুর্ব
পরিমিত দিন ১৫৭৭৯১৭৮২৮ এই অঙ্ক দারা ভাগ করিলে
যাহা লব্ধ হইবে, তাহাই ভগণ। পরে পূর্ব্ধমত রাখাদি আনয়ন
করিয়া ভগণ পরিভ্যাগপূর্ব্ধক রাখাদি পূর্ব্বাঙ্কে যোগ করিলে
বিধুব দিনে যত দঙাদিতে স্থ্য মেষে গমন করিয়াছেন, সেই
দিবসেরও তত দঙাদির মধ্য হইবে \*।

গ্রহস্ট ও গ্রহণাদি গণনাতে ভগণ স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়। (গ্রহার্ণব) [খগোল দেখ] ভগদত্ত (পুং) ভগমৈখর্য্যং দত্তমম্মৈ ইতি। নরকরাজের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইনি প্রাগ্রজ্যোতিষপুরের রাজা ছিলেন।

 <sup>&</sup>quot;यूर्ण স্থাজগুকাণাং খচতুদ্বন্দার্থনাঃ।
 ক্রাকিগুরুশীঘ্রাণাঃ ভগণাং পূর্ব্বযায়নায়॥
 ইল্রো রসায়িত্রিত্রীয় সপ্তভূধরমার্গণাঃ।
 চক্রকেক্রেইক্রিনিফ বাণাঙ্গাখিনগেষবঃ॥
 ক্রপ্ত দন্তনাগর্জ্ত নন্দলোচনদন্রকাঃ।
 ব্ধ শীঘ্রেইঙ্গসপ্তারশৈলায়িনন্দনৈত্রকাঃ॥"
 ইত্যাদি
 ( গ্রহার্পর ৬,৭,৮)

ভগবান প্রীকৃষ্ণ নরককে নিহত করিয়া ইঁহাকে রাজা করেন। রাজস্মধ্যের সময় অর্জনের স্থিত ইহার ৮ দিন যুদ্ধ হইয়াছিল। তৎপরে ইনি যুধিষ্ঠিরের বশুতা স্বীকার করিয়াছিলেন। ইল্রেরসহিত ইহার বিশেষ বন্ধুত্ব ছিল। কুরু-टक्क देनि द्योत्रवशक अवनयन कदत्रन। युक्तऋत्न देनि বিরাট, ভীম, অভিমন্তা, ঘটোংকচ ও অর্জ্জন প্রভৃতির সহিত ঘোরতর যুদ্ধে লিপ্ত থাকিরা বীরত্বের পরাকার্চা দেথান। দ্রোণ কুরুলৈত্যের সেনাপতিত্ব গ্রহণ করিলে, একদা ভীমের সহিত তাঁহার যুদ্ধারম্ভ হয়। সেইদিন কিয়ৎক্ষণ যুদ্ধের পর ভীম व्यक्षनिकाविकाञ्चलाद जाँशांत्र शक्रभतीदत नीन रहेत्रा গৰুকে যন্ত্ৰণা দিতে আরম্ভ করেন। এদিকে পাওবদৈত্ত-গণ ভীম নিহত হইয়াছেন মনে করিয়া, ভগদভের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করে। পরে যুধিষ্ঠির, সাত্যকি, অভিমন্ত্য প্রভৃতির সহিতও তাঁহার ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে বহুতর रित्र नाग इटेटल एक एक या महावीत अर्जून गुरक श्रादन করেন। সেই সময় হুর্যোধন ও কর্ণ ছুইদিক হুইতে অর্জুনকে আক্রমণ করিলেন। অর্জুন অতি অল্পকাল मर्पारे ठाशां मिगरक भन्ना उ कतिया जगमजरक चाकमण करतन. ভগদত্ত অর্জ্বনের প্রতি বৈষ্ণবাস্ত্র ক্ষেপণ করিলে শ্রীকৃষ্ণ তাহা निজবক্ষে ধারণ করিয়াছিলেন। অর্জুনহন্তে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

(কালিকা পু• ৩৯ অ•, ভারত সভা ও দ্রোণপ•)
২ জনৈক রাজা। ইনি গৌড়, ওড়ু, কলিঙ্গ ও কোশলরাজ্যের অধিপতি ছিলেন।

ভগনেত্রত্ম(হন্) ( পুং ) শিবের নামান্তর।

ভগদনর (পুং) ভগং গুহুমুক্ষরানং দারমতীতি দৃ-ণিচ্ (পুং সর্বয়ার্দারি সহোঃ। পা ২।২।৪১) ইত্যত্র 'ভগে চ দারে-রিতি বক্তব্যম্' ইতি কাশিকোক্তেঃ ধচ্ (থচি হ্রস্বঃ। পা ৬।৪।৯৬) ইতি হ্রস্বঃ, মুম্চ। 'অপানদেশে ত্রণরোগ বিশেষ (Fistula in Ano.)। বৈদ্যকশাস্ত্রে এই রোগের নিদান ও চিকিৎসাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

গুহুদেশের ত্ই অঙ্গুলি পরিমিত পার্মবর্তী স্থানে নাড়ী ব্রণের আয় যে ক্ষত উৎপন্ন হয়, তাহাকে ভগন্দর কছে। কুপিত বাতাদিদোষ প্রথমতঃ ঐ স্থানে একটা ব্রণশোথ উৎপাদন করে, পরে তাহা পাকিয়া বিদীর্ণ হইলে অরুণবর্ণের কেন ও পুয়াদি স্রাব হইতে থাকে। ক্ষত অধিক হইলে সেই পথ দিয়া মল ও মৃত্রাদি নির্গত হয়। গুহুদেশে কোন রূপে ক্ষত হইয়া ক্রমে পাকিয়া উঠিলে তাহাও ভগন্দর রূপে পরিণত হইতে দেখা যায়। স্কুল্ড পাঠে জানা যায়,—বাত, পিত্ত, শ্রেয়া, সাল্লিপাত ও আগন্ত এই পঞ্চকারণে শতপোনক,

উইগ্রীব, পরিস্রাবী, শমুকাবর্ত্ত ও উন্মার্গী এই পঞ্চপ্রকার ভগন্দর উৎপন্ন হয়। ভগ, মলদার ও বস্তিদেশ বিদীর্ণ করে বলিয়া উহা ভগন্দর নামে অভিহিত। ভগদারে যে ব্রণ হয়, তাহা না পাকিয়া উঠিলে পীড়কা এবং পাকিয়া উঠিলে ভগন্দর আখ্যা পাইয়া থাকে। কটি ও কপালদেশে বেদনা এবং মল-ঘারে কণ্ণু, দাহ ও শোথ এইগুলি ভগন্দরের পূর্বলক্ষণ।

শতপোনক-ভগন্দর লক্ষণ—অপথ্য সেবনশীল ব্যক্তির বায়ু কুপিত হইয়া মলন্বারের চতুর্দ্ধিকে এক অন্তুলি বা হই অন্তুলি পরিমিত স্থানের মাংস ও শোণিত দূষিত করিরা রক্ত বর্ণ পীড়কা জন্মায়। তন্ধারা মলন্বারে তোদ প্রভৃতি যাতনা হয়, সম্বর ইহার প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। মূত্রা-শয়ের সহিত সংযোগ থাকায় ত্রণ ক্লেম্মুক্ত এবং শতপোনকের আয় সক্ষ স্ক্র ছিদ্রের দারা ত্রণ ক্লেম্ পূর্ণ হয়। ঐ সময়ে সেই সকল ছিদ্র হইতে কেন্যুক্ত অক্তম্র আম্রাব নিঃস্ত হইতে থাকে এবং স্চিবিদ্ধের আয় যাতনাও অনুভৃত হয়। পরে মল্বার বিদীর্ণ হইলে সেই সকল ছিদ্র দিয়া বাত, মৃত্র, পুরীষ ও রেজঃ নির্গত হইতে দেখা যায়।

উথ্রগ্রীব-ভগলার লক্ষণ—পিত কুপিত ও বায়ু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পুর্বের আয় মলদারে অবস্থিত হইয়া
রক্তবর্গ হক্ষা, উয়ত উথ্পুরীবা সদৃশ পীড়কা জন্মায়। তাহাতে
উষ্ণতা, দাহ প্রভৃতি যাতনা হয় ও প্রতীকার না করিলে
পাকিয়া উঠে। ঐ ব্রণে জয়ি ও কারের দারা দয় হওনের
আয় দাহ এবং উষ্ণ ও দ্র্গন্ধযুক্ত আম্রাব নিঃস্ত হইয়া থাকে।
উহা উপেক্ষিত হইলে বাত, মৃত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃসর্গ হয়।

পরিস্রাবী-ভগদর লক্ষণ—শ্লেমা কুপিত ও বায়ু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া পূর্ববং গুহুদেশে অবস্থানপূর্বক গুরুবর্গ কণ্ডুযুক্ত পীড়কা উৎপাদন করে। প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে। প্রথমে ব্রণ কঠিন ও কণ্ডুযুক্ত থাকে, পরে তাহা হইতে বহু পরিমাণে পিচ্ছিল আস্রাব নিঃসর্গ হইয়া থাকে। এরপ অবস্থার উপেক্ষিত হইলে ব্রণ হইতে বাত, মৃত্র, পুরীষ ও রেতঃ নির্গত হইতে আরম্ভ হয়। উহাকে পরিস্রাবী ভগদর বলা যায়।

শন্ধাবর্ত্ত-ভগন্দর—বায়ু কুপিত হইয়া কুপিত পিত ও শেল্পা গ্রহণপূর্বক অংগভাগে গমন করত তথার পূর্ববং অব-স্থিত হইয়া পাদাস্থ পরিমিত ও বিভিন্ন প্রকার লক্ষণবিশিষ্ট পীড়কা জন্মায়। তাহাতে তোদ, দাহ ও কণ্ড প্রভৃতি উপস্থিত হয়। উপযুক্ত প্রতীকার না করিলে পাকিয়া উঠে এবং বণ হইতে নানা বর্ণের আম্রাব নিস্ত হইতে থাকে।

উনাগী-ভগন্দর--- সাংসলোলুপ ব্যক্তি যদি আয়ের সহিত

অস্থিশন্য ভোজন করে,তবে তাহা মলের সহিত মিশ্রিত হয় ও অপানবায়ু কর্তৃক অধোভাগে সঞ্চালিত হইয়া নির্গমন কালে মলনার ক্ষত করে। আর্দ্রভূমিতে যেরূপ কৃমি হয়, জ্ঞ্জপ সেই ক্ষতস্থানেও কৃমি জন্মে। সেই সকল কৃমি কর্তৃক মলনারের পার্শ্বনকল ভক্ষিত হইয়া বিদীর্ণ হয়। সেই কৃমিকৃত ছিদ্রসমূহ হইতে ক্রমে বাত, মৃত্র, পুরীষ ও রেতঃ নিঃস্ত হইয়া থাকে। উহা উন্মার্গী-ভগন্মর নামে খ্যাত।

সকল প্রকার ভগন্দরই অতিশন্ন যন্ত্রণাদান্তক এবং কষ্ট-সাধ্য। যে সকল ভগন্দর দিরা অধোবারু, মল, মূত্র ও কুমি নির্গত হয়, তাহাতে রোগীর প্রাণনাশ হইবার সম্পূর্ণ সম্ভাবনা। যে ভগন্দর প্রথমে গোস্তনের স্থায় উন্নত হইয়া উৎপন্ন হয় এবং পরে বিদীর্ণ হইলে নদীজলের আবর্ত্তের স্থায় আকার ধারণ করে, তাহা অসাধ্য।

বায়-নির্গমন স্থানে যে সকল অল অল উপদ্রব ও শোক বিশিষ্ট রোগ জনীয়া শীঘ নির্ত্তি হয়,তাহাদিগের নাম পীড়কা। পীড়কা ভগন্দর হইতে ভিন্ন। যে পীড়কা হইতে ভগন্দর জন্মে, তাহা ইহার বিপরীত। যে পীড়কায় ভগন্দর হয়, তাহা পায়্র ছই অঙ্গুলি পরিমিত স্থানে জন্মে। ইহা গূঢ়-মূল, বেদনা ও জরবিশিষ্ট হইয়া থাকে। যানে গমন কালে বা মলত্যাগ করিলে পায়ুদেশে কণ্ডু, বেদনা, দাহ, শোক ও কটিতে বেদনা হওয়া ভগন্দরের পূর্বলক্ষণ। সকল প্রকার ভগন্দরই যোর ছঃখের কারণ। তাহাদিগের মধ্যে ত্রিদোষ ও ক্ষত জন্ম ভগন্দর অসাধা। (প্রশ্বত নিদানস্থাণ ৪ অ০)

ভাবপ্রকাশে এই রোগের উৎপত্তিকারণ ও চিকিৎসাপ্রকরণ এবং পূর্বরূপ ও লক্ষণ লিখিত হইয়াছে—ভগন্দর হইবার পূর্বেক দীফলকে স্ফীবিদ্ধবৎ বেদনা এবং গুছে দাহ, কণ্ডু ও বেদনাদি উপস্থিত হইয়া থাকে। গুন্থের এক পার্শ্বে তুই অঙ্গুলি পরিমাণ স্থানে বেদনান্বিত পীড়কা হইয়া ভিন্ন **र**हेरन जारारक ভनन्तत करह। এই ভनन्तत & প্रकात, नाठिक, পৈত্তিক, শ্লৈষ্মিক দান্নিপাতিক ও শল্যজ। বাতজ্ঞ শতপোনক নামক ভগন্দর, পিত্তজন্ম উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর, শ্লেমজ পরিস্রাবী নামক ভগন্দর, শমুক নামক সরিপাতজ এবং উন্মার্গী নামক শল্যজ ভগনর। ইহাদের লক্ষণ স্কুশ্রুতোক্ত ज्ञान । कित्रमाज भनाज ज्ञान ज्ञान क्रिक्ट বিশেষ আছে। গুহুদারে কণ্টকাদি দারা বা নথ দারা ক্ষত হইয়া যে শোষ উৎপন্ন হয়, তাহাকে অবহেলা পূৰ্ব্বক চিকিৎসা না করাইলে ক্রমশই বর্দ্ধিত হয় এবং তাহাতে ক্রমি জন্ম। ঐ ক্ষমিসমূহ মাংসকে বিদারণ করত বহু ছিদ্র বিশিষ্ট ত্রণ উৎপাদন করে বলিয়া উহা উন্মার্গী-ভগন্দর নামে কথিত হইয়াছে।

দর্কপ্রকার ভগন্দররোগই ভয়ম্বর ও অতিক্টদায়ক।
তন্মধ্যে দান্নিপাতক ও ক্ষতজ ভগন্দর দর্কতোভাবে অসাধ্য।
এবং যে ভগন্দর হইতে মৃত্র, পুরীষ, শুক্র ও ক্বমি বহির্গত
হয়, তাহাও অসাধ্য।

ভগন্দর

ইহার চিকিংসা—গুরুদেশে পীড়কা হইলে অতি বত্নের সহিত চিকিংসা করাইবে। ঐ পীড়কা বাহাতে পাকিতে না পারে, তাহার প্রতি বিশেষ চেষ্টা করা বিধেয় এবং বাহাতে বহুল পরিমাণে রক্তস্রাব হয়, তাহা করাও আবশ্রক।

বটপত্র, ইপ্টক, শুঁঠ, গুলঞ্চ ও পুনর্ণবা এই দকল পেষণ করিয়া পীড়কাবস্থায় গুন্থে প্রলেপ দিলে ভগদর রোগ নষ্ট হয়। পীড়কার অপক অবস্থায় প্রথমতঃ অতিতর্পণ, তৎপরে ক্রমান্বয় বিরেচন পর্যান্ত একাদশটী ক্রিয়া কর্ত্তব্য।

[বিরেচনাদি একাদশক্রিয়ার বিষয় ত্রণশব্দে দ্রষ্টব্য ] ঐ পীড়কা পাকিয়া ভিন্ন হইলে এষণী দ্বারা শোষের অন্বেষণ, ছেদন, ক্ষারপ্রয়োগ, ও অগ্নিকর্ম প্রভৃতি ক্রিয়া করিয়া দোষাত্রসারে বিবেচনার সহিত ব্রণের ভায় চিকিৎসা করিতে হইবে। তিল, নিম্ব ও যষ্টিমধু, সমভাগে হ্রগ্ন দারা পেষণ করিয়া শীতল প্রলেপ দিলে সরক্ত বেদনাসংযুক্ত ভগন্দর রোগ নষ্ট হয়। জাতিপত্র, বটপত্র, গুলঞ্চ, শুঠ, ও সৈন্ধব এই সকল তক্র দারা পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলে ভগন্দর আশু প্রশমিত হয়, তেউড়ী, তিল, হাতীশুড়া, ও মঞ্জিষ্ঠা এই সকল পেষণ করিয়া ঘত মধু ও সৈন্ধব সহযোগে প্রলেপ দিলে ভগন্দর রোগ নিরাক্বত হয়। থদিরকাঠের কাথ, ত্রিফলা, গুণ্গুলু বা বিড়ঙ্গের কাথ পান করিলে ভগন্দর রোগ দারিয়া যায়। শমুকের মাংদ একমাদ পাক করিয়া ভোজন করিলে অজীর্ণ ও ভগলর রোগ নষ্ট হয়। অগ্রোধাদি গণের কাথ ও উহার কন্ধ যোগে তৈল বা মৃত পাক করিয়া দেবন করিলে ঐ রোগ প্রশমিত হয়। তিল, লতা ফটুকিরী, कू फ़, विषनाञ्चना, शांभव्रमानी, अनुका, त्विष्ठी ७ मञ्जी এই সকলের প্রলেপেও ভগন্দররোগ বিনষ্ট হয়। এই রোগের শোধন ও রোপণার্থ তিল, হরিতকী, লোধ, নিমপাতা, হরিদ্রা, नांकरितजा, त्वरण्ना, त्नांध व्यवः शृर्धम वहे मकन व्यरमांश করিলে উপকার দর্শে। সিজের আটা বা আকন্দের আটা দারা দারুহরিদ্রার চূর্ণ পাক করিয়া তদ্বারা বর্ত্তি প্রস্তুত পূর্ব্বক শোষের মধ্যে প্রবেশ করাইলে ভগন্দর বা সর্বাশরীরগত শোষ নিবারিত হয় এবং ত্রিফলার কাথ বিড়ালান্থির সহিত পেষণ করিয়া প্রলেপ দিলেও ভগন্দর আরোগ্য হইয়া থাকে। বিড্ঙ্গ-সার, ত্রিফলা, ছোটএলাচ, ও পিপ্পলীচূর্ণ এই সকল মধু ও তৈলের সহিত লেহন করিলে ভগন্দর রোগ শীঘ প্রশমিত হয়। ইহা ভিন্ন বিষ্যান্দন তৈল, নিশাল্য তৈল, করবীরাদি তৈল ও নবকার্ষিক শুগুগুলু প্রভৃতি ঔষধ্ও বিশেষ উপকারক।

শতপোনক ভগলররোগে নাড়ীর পার্শ্বে ক্ষত করিয়া
দ্যিত রক্তাদি আব করাইবে। পরে ঐ ক্ষত প্রিয়া উঠিলে
নাড়ীএণের ভার চিকিৎসা বিধেয়। বহুছিদ্র-বিশিষ্ট শতপোনকরোগে চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অর্দ্ধলাঙ্গলক,
লাঙ্গলক, সর্কতোভদ্রক বা গোতীর্থক ছেদ করিবে। মলদ্বারের উভর পার্শ্বে সমভাগে ছেদ করিলে তাহাকে লাঙ্গলক
ছেদ এবং এক পার্শ্বে হুমছেদ করিলে তাহাকে অর্দ্ধ-লাঙ্গলক
ছেদ বলে। দেবনীস্থান পরিত্যাগ পূর্ব্বক গুহুদ্বার চারিখণ্ডে
ছেদ করাকে সর্বতোভদ্রক ছেদ করেলে তাহাকে গোতীর্থক
ছেদ বলা যায়। শতপোনকরোগে পূরাদি আবের সমন্ত মুথই
অগ্রি কর্ম্ম দারা দক্ষ করিবে।

উদ্ধ্রীব ভগন্দররোগে শোষের মধ্যে এষণী প্রবেশ করা-ইমা ছেদন করিবে, পরে তাহাতে ক্ষার প্রয়োগ কর্ত্তব্য এবং পৃতিমার্গ নিবারণার্থে অগ্নিকর্মণ্ড হিতকর। স্রাবমার্গ শন্তবারা ছেদ করিয়া ক্ষার বা অগ্নিকর্ম দ্বারা দগ্ধ করিবে। শোষের অধ্যেণ করিয়া শন্তদারা ছেদ করিবে। ছেদনার্থ খর্জ্জুর-পত্রিক, অদ্ধিন্দ্র, চন্দ্রবর্গ, স্চীমুখ, ও অবাল্পুথ শন্ত্র প্রয়োগ হিতকর। ছেদনের পর অগ্নি বা ক্ষারা দগ্ধ করিতে হয়।

শক্তপ্রয়োগ দ্বারা যদি অত্যন্ত বেদনা উপস্থিত হয়, তবে উষ্ণ তৈল পরিষেচন করিবে। শল্যজ্ञ ভগন্দরে যত্নের সহিত শোষ ছেদন করিয়া অগ্নিবর্ণ জ্বয়োষ্ঠ বা তপ্ত লোহশলাকা দ্বারা দগ্ধ করিবে। ভগন্দররোগী আরোগ্য হইলেও এক বংসরকাল ব্যায়াম, স্ত্রীসংসর্গ, যুদ্ধ, অধ্যাদির পৃষ্ঠে আরোহণ এবং গুরু দ্রব্যভোজন পরিত্যাগ করিবেন। (ভাবপ্রও ভগন্দর রোগাধিও)

স্থাতেও ভগলররোগের চিকিৎসা-প্রণালী লিখিত হইরাছে। এই পঞ্চপ্রকার ভগলরের মধ্যে শম্কাবর্ত্ত ও শল্যজ্
ভগলর দ্বরই অসাধ্য। অবশিষ্ট তিন প্রকার কষ্টপাধ্য।
ভগলর হইলে অপক্ষ অবস্থার রোগীকে অতিতর্পণ হইছে
বিরেচন পর্যান্ত একাদশ প্রকার প্রতীকার করা বিধেয়।
পীড়কা পাকিয়া উঠিলে সেহমর্দন ও অবগাহন করাইবে।
সেহ বা কাথ প্রভৃতি কোন প্রকার তরল পদার্থে শরীর
নিমগ্র করাকে অবগাহন কহে। পরে রোগীকে শ্যাতে শয়ন
করাইয়া অর্শরোগীর ভায় স্ত্রে বা শাটক্যস্তে বন্ধন পূর্বেক
ভগলর অধ্যামুধ, উর্দ্ধুধ, অন্তর্মুধ, কি বহিমুধি তাহা উত্তমরূপে দেখিয়া এঘনী প্রদান পূর্বেক ক্ষতস্থান উন্নত করিয়া
পূরাশয় সহিত ছেদন করিয়া তুলিয়া লইবে। অন্তর্মুধ ভগলর

হইলে রোগীকে যন্ত্রের দারা সম্যক্রপে বন্ধন করিয়া প্রবা-হণ করিতে অর্থাৎ মলদারে বেগদিতে বলিবে। এরপ প্রক্রি-য়ায় ভগন্দরের মুখ দৃষ্ট হইলে, এষণী প্রদানপূর্বক শস্ত্রপাত করিবে। অমি বা ক্ষার সকল ভগন্দররোগেই প্রয়োগ করা যায়।

শতপোনক ভগন্দরে মলদার মধ্যে অগ্রে ক্ষ্ ত্রণ সমস্ত ছেদ করিবে। সেই সকল ঘা পুরিয়া উঠিলে তবে মলদারের মূল নাড়ীর চিকিৎসা করিবে। যে সকল শিরা পরস্পর সম্রদ্ধ, তাহাদিগের প্রত্যেকটীকে বাহদেশে স্বতন্ত্রভাবে ছেদ করা কর্ত্তব্য। যে নাড়ী পরস্পর সম্রদ্ধ নহে, তাহাও একত্র ছেদন করিলে ত্রণের মূথ অতিশয় বির্ত হয়; স্বতরাং সেই প্রশন্তমূথ দিয়া মলমূত্র নির্গমন হইয়া থাকে এবং বায়ু কর্তৃক আটোপ ও মলবারে কন্কনানি জন্মে। এইরূপ ভগন্দরে মূথ প্রশন্ত করিয়া কথনও ছেদ করিবে না।

এই বহু ছিদ্রবিশিষ্ট ভগন্দররোগে সার্দ্ধলাঙ্গলক, লাঙ্গলক, দর্বতোভদ্র অথবা গোতীর্থক ছেন করা যাইতে পারে। রক্তাদিস্রাবের পথ সকল অগ্নি দারা দগ্ধ করা বিধেয়। ভীক বা কোমলপ্রকৃতিবিশিষ্ট ব্যক্তির শতপোনক-ভগন্দর হইলে আরোগ্য হওয়া ত্রন্ধর। এই রোগে শীঘ্র বেদনা ও আন্রাব-নাশক স্বেদ প্রয়োগ কর্ত্তব্য। ক্লশরা বা পায়দের স্বেদ অথবা লাব, তিত্তির প্রভৃতি গ্রাম্য ও সজলদেশজাত পশুর মাংস সহযোগে বৃক্ষাদনী, এরও ও বিবাদিপণের কাথ বা চূর্ণ স্নেহ কুন্তে নিহিত করিয়া ত্রণে স্বেদ দিবে। তিল, এরও, তিসি, মাষকলাই, যব, গোধুম, সর্ষপ, লবণ ও অমুবর্গ, এই সকল शानीमर्था त्राथिन्ना त्रांगीरक स्थम मिर्छ इटेरव। स्थम দেওয়া হইলে কুঠ, লবণ, বচ, হিন্ধু ও অজমোদা প্রভৃতি দ্রব্য সমভাগে ঘুত, দ্রাক্ষা বা অমরদ, স্থরা অথবা কাঞ্জীসহ-যোগে সেবন করাইবে। তৎপরে ব্রণে মধুকতৈল সেচন अवः मनवादत वायुद्यांगनिवात्रक देउन शत्रिद्यां कत्रिद्य । এইরূপ প্রতীকার করিলে মলমত্র স্ব পথে নিঃস্ত হইয়া, অগ্রাগ্র তীব্র উপদ্রবেরও শান্তি প্রদান করে।

উষ্ট্রগ্রীব নামক ভগন্দর এষণী দারা ছেদনপূর্বক ক্ষার পাত করিবে। পরে ইহা হইতে পৃতি মাংস সকল নিজাশিত করিতে হয়। সেইজয়্ম উহাকে অগ্নিনগ্ন করা আবশুক। পৃতিমাংস সকল নির্গত হইলে তিল পিষিয়া ম্বতসংযোগে ইহাতে প্রলেপ দিবে ও তাহা বন্ধন করিয়া মতে পরিষেচন করিবে। তিন দিনের পর বন্ধন খুলিয়া যদি ব্রণে কোন দোষ দেখা যায়, তবে অগ্রে তাহার সংশোধন করা আবশুক। সংশোধিত হইলে যথাবিধি রোপণ বিধেষ। পরিপ্রাবা ভগলরে রদরকাদি আপ্রাব হইতে থাকিলে তাহার পথ ছেদনপূর্বক কার বা অগ্নি বারা দগ্ধ করিবে এবং পরে তাহাতে ঈষহৃষ্ণ অণুতৈল প্ররোগ করিয়া বমনীয় ঔষধ বারা অল্পরিমাণে পরিষেচন করিবে। এইরপ প্রতীকারে বণ কোমল এবং বেদনা ও আপ্রাব হাস হইলে তাহার মুখণোষ অবেষণপূর্বক ছেদন করিয়া অগ্নিবারা দম্যক্ দগ্ধ করিবে। থর্জ্বপত্র, অল্পচক্র, চক্রচক্র, স্চীমুথ ও অবাধ্মুথ প্রভৃতি আকারে ভগলর ছেদন করিতে হয়। প্রয়োজন হইলে পুনর্বার ক্ষারের বারাও দগ্ধ করা বায়। ভৎপরে ব্রণ

বালকের বাহুমুখ বা অন্তমুখ কোন প্রকার ভগন্তর হইলে বিরেচন, অগ্নি, ক্ষার বা শস্ত্র হিতকর নহে। যে সকল ঔষধ কোমল ও তীক্ষ তাহাই প্রয়োগ করা কর্ত্তবা। আরুগধ হরিদা ও নীলচূর্ণ মধু ও ঘতে আপ্লত করিয়া বর্তির আকারে ব্রণে প্রয়োগ করিয়া শোধন করিবে। এই যোগের দারা ত্রণের নালী শীঘ্র আরোগ্য হয়। আগন্তক ভগন্দরে নালী হইলে শস্ত্রের দারা ছেদ করিয়া জামোষ্ঠ শলাকা मारुनशृक्तिक अधिवर्ग कतिया एमरे बर्गत सान मधा धवः প্রয়োজন হইলে কুমিনাশক ও শল্য-অপনয়ন বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে। ত্রমণশীল ব্যক্তির এই রোগ অসাধ্য। ভগলরে শস্ত্রপাতজন্ম যদি বেদনা হয়, তবে তাহাতে উষ্ণ অণুতৈল পরিষেচন করা কর্ত্তব্য, অথবা স্থালীতে বাতম ঔষধ পূর্ণ করিয়া তাহার মুথে ছিদ্রযুক্ত দরাব আচ্ছাদিত করিবে। পরে রোগীকে উপবেশন করাইয়া ও তাহার মলদারে স্বত সেচন করিয়া তাহাতে স্থালীস্থ দ্রব্যের উষ্ণ স্বেদ দিতে হইবে। অথবা রোগীকে শন্ত্রন করাইয়া নলের দ্বারা বেদনা শান্তিকর নাড়ীম্বেদ প্রয়োগ করিবে।

ত্রিকটু, বচ, হিঙ্গু, লবণ, ভামা, দন্তী, ত্রিবুং, তিল, কুর্চ্চ, শতমূলী, গোলোমী, গিরিকর্ণিকা, কামাস, কাঞ্চনবৃক্ষ এবং ক্ষীরাবর্গ, এই সকলের ঘারা ভগলর ত্রণ সংশোধিত করিতে হয়। ত্রিবুং, তিল, নাগদস্তী, ও মঞ্জিলা হয়মহ মধুদৈর্মন যোগে প্রয়োগ করিলে ভগলর ত্রণের উৎসাদন হইয়া থাকে। রমাঞ্জন, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, মঞ্জিলা, নিম্বপত্র, ত্রিবুং, গজপিপ্রলীও দন্তী একত্র ইহাদের করের প্রলেপে ভগলরের নালীব্রণ আরোগ্য হয়। কুর্চ, ত্রিবুং, তিল, দন্তী, পিপুল, দৈর্মবু, মধু হরিদ্রা, ত্রিফলা, ও তুথ প্রভৃতি ত্রণ শোষণের পক্ষেহিতকর। পিপুল, যষ্টিমধু, লোগ, কুড়, এলাইচ, রেণুকা, মঞ্জিরা, গাত চীপুপা, ভামালতা, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ন্ধু, সর্জর্বস, পদ্মকার্চ, প্রকেশর, কলিচুণ, বচ; লাক্ষলকী, মোম

ও সৈত্রব প্রভৃতি যোগে তৈল পাক করিয়া প্রয়োগ করিলে ভগন্দররোগ আগুপ্রশমিত হয়। ( স্লুক্রত চিকি ৮ স ০ )

ভৈষজ্য-রত্মাবলীতে ভগন্দররোগাধিকারে সপ্তবিংশতিক গুগ্গুলু, বিষ্যন্দন তৈল, করবীরাছ তৈল, নিশাছ তৈল, সৈন্ধবাদ্য তৈল, নারায়ণ রস, চিত্রবিভাগুক রস, তাম প্রয়োগ এবং বিবিধ মৃষ্টিযোগ লিখিত আছে। রসেক্ত-সারসংগ্রহে— এই রোগাধিকারে বারিতাগুব রস ও ভগন্দরহর রস অভিহিত হইয়াছে। [ইহার প্রস্তুত প্রণালী তত্তংশন্দে দুষ্টব্য]

গরুতৃপুরাণে অর্শ ও ভগন্দর রোগোপশমের এইরূপ ঔষধ ব্যবস্থিত হইয়াছে ;—

"অটরযকপত্রেণ দ্বতং মৃদ্বগ্নিনা পচেৎ। চূর্ণং ক্বন্ধা তু লেপোহয়ং অর্শোরোগহরঃ পরঃ॥

গুণ গুলু তিফলাযুক্তং পীন্তা নশ্যেত্তগলরম্॥" (গ০ ১৮৮।৩-৪)
ভগলন রহররস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী ;—
পারা একভাগ ও গন্ধক হুইভাগ স্বতকুমারির রসে তিনদিন
মর্দন পূর্বক তাম ও লোহ তুল্যরূপে মিশ্রিত করিয়া একটা
পাত্রে স্থাপনানন্তর হুই প্রহরকাল স্বেদ দিবে, পরে ঐ ভন্ম
উত্তমরূপে মাড়িয়া কাগ্টী নেবুর রসে সাতবার ভাব্না দিয়া
পুটপাক করিবে। একরতি পরিমাণ বটি সেবনে ভগলর
আগুপ্রশমিত হয়। চিকিৎসক বিবেচনা করিয়া অন্পান
ব্যবস্থা করিবেন। (রসেক্রসারস্ত ভগলর চিকিত)

ভগপুর ( ফী ) মূলতানের অন্তর্গত একটা নগর।
ভগ ভক্তে ( ত্রি ) ভগে ধনে ভক্তঃ। ধনরতা , (ঋক্ সাহঃ।২৫)
ভগভক্ষক ( পুং ) ভগং যোনিস্তামূপাশ্রিত্য ভক্ষমতি জীবিকাং
নির্বাহয়তীতি ভক্ষ-ধূল্। নায়ক ও নামিকার মেলক, কুণ্ডাশী
চলিত কোটনা। ইহাদের অন্ন ভোজন করিলে চাক্রায়ণ
করিতে হয়।

"যো বান্ধবৈঃ পরিত্যক্তঃ সাধুভিত্র ক্রিনৈরপি। কুণ্ডাশী যশ্চ তন্থারং ভুক্ত্ব। চাক্রায়ণঞ্চরেং॥"

( মার্কণ্ডেয় পু ৽ সদাচারাধ্যা • )

ভগল (ত্রি) ভগং তদ্যাপারং লাভু লা-ক। ভগব্যাপার-গ্রাহক।

ভগবৎ (পুং) ভগঃ যত্তৈশ্বর্যাং অস্তাশু নিত্যবোগে মতুপ্,
মশু ব। ১ ঐশ্বর্যাদিযুক্ত বা যত্তৈশ্বর্যাসম্পন্ন পরমেশ্বর। ২ বুদ্ধ।
(অমর) পরমেশ্বরই ভগবচ্ছক বাচ্য। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত
আছে। বিশুদ্ধ এবং সর্বকারণের কারণ মহাবিভৃতিশালী
পরত্রন্দেই ভগবৎ শব্দ প্রযুক্ত হইয়া থাকে। ভগবৎ শব্দের
ভকারের ছইটা অর্থ, প্রথম তিনিই সকলের ভরণকর্ত্তা ও
সমস্তের আধার, গকারের অর্থ গময়িতা, সমস্ত কর্ম্ম ও জ্ঞান-

ফলের প্রাণক এবং শ্রন্থা। সমগ্র প্রথ্য, বীর্য্য, যশঃ, প্রী, জ্ঞান এবং বৈরাগ্য এই ৬টার নাম ভগ। পরব্রন্ধেই এই ভগবং শব্দ সার্থক হইরা থাকে। অন্তর্ত্ত ইহা প্রযুক্ত হইলে নির্থক হয়। ভূতসমূহের উৎপত্তি, প্রলয়, আগতি, গতি, বিভা ও অবিদ্যাকে তিনি জানেন, এই জন্ত তাঁহাকে ভগবান্ বলা যায়। জ্ঞান, শক্তি, বল, প্রথ্যা, বীর্য্য ও তেজঃ প্রভৃতি ভগবং শব্দের বাচ্য। ব্রন্ধ—শব্দাদির অগোচর, তাঁহার পূ্জার জন্তই কেবল তাঁহাকে ভগবং শব্দ দারা কীর্ত্তন করা যায়। অত্রব একমাত্র পরব্রন্ধই ভগবংশব্দের বাচ্য \*। সর্বাদা ভগবামকীর্ত্তন, ভগবংসেবা প্রভৃতি করা সকলেরই অবশ্র কর্ত্ত্ব্য। ও শিব। (ভারত ১৩)১৭১২৭)

8 বিষ্ণু, কার্ত্তিকের, জিনেক্র, স্থ্যু, ব্যাসদেব ও পূজনীয় গুরুপুরোহিতকে ভগবৎ শব্দে অভিহিত করা যার।
ভগবৎ, বারাণসীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত একটা পরগণা। গৌতমদিগের আক্রমণ কালে এইস্থান জামিয়াৎ থাঁ গহরবাড়ের
অধিকারে ছিল। জামিয়াৎ প্রজাবর্গের সাহায্যে এথানকার
পটীট্ হুর্গ রক্ষা করিয়াছিলেন। এথানকার প্রাচীন নাম
হনোরা।

ভগবৎ, বিষ্ণৃপাসক বেনিয়া সম্প্রদায়বিশেষ। [ভকৎ দেখ]
ভগবতী (স্ত্রী) ভগ-মতুপ্, ততঃ স্ত্রিয়াং ঙীপ্। > পূজা।
২ গৌরী। (মেদিনা) ইনি প্রকৃতিস্বরূপিণা মহামায়া দেবী।
"জ্ঞানিনামপি চেতাংসি দেবী ভগবতী হি সা।
বলাদাক্ষা মোহায় মোহমায়া প্রযক্তবি॥"(মার্ক পু৽ ৮১।৪২)
০ সরস্বতী। ৪ গঙ্গা। ৫ ফুর্গা।
"আব্রক্ষস্তম্বর্পান্তং সর্বং মিইথাব কৃত্রিমম্।
ফুর্গা সত্যস্বরূপা সা প্রকৃতিভূগবান যথা॥

\* "শুদ্ধে মহাবিভূত্যাখ্যে পরে ব্রন্ধণি বর্ততে।

মৈত্রেয় ভগবচছকঃ সর্বেকারণকারণে ॥

সংভর্ত্তেতি ততাে ভর্ত্তা ভকারােহর্গছয়ারিতঃ।
তেনাগমন্বিতা স্রষ্টা গকারার্থপ্তথামুনে ॥

শ্রম্বর্গাস্ত সমগ্রস্থা বার্ধায় অগশাঃ শ্রেয়ঃ।
ভ্রানবৈরাগ্যয়ােল্চব বয়াং ভগ ইতীঙ্গনা ॥

স চ ভূতেধশেষেষু বকারার্থপ্ততােহবায়ঃ।
এবমেব মহাবাহাে ভগ্রানিতি সত্তম।
পরমব্রহ্মভূতস্তা বাস্থদেবস্তা নান্তাগঃ॥
উৎপত্তিং প্রলয়ন্ধেব ভূতানামাগতিং গতিং।
বেত্তি বিন্যামবিন্যাঞ্চ স বাচ্যা ভগবানিতি ॥
জ্ঞানশক্তিবলৈবর্য্য-বীর্যতেজাংস্তশেশতঃ।
ভগবছছকবাচা।লি বিনা হেয়ে গুণাদিভিঃ॥"(বিঞ্পুত্ত অতং অতং)

সিদ্ধৈর্যাদিকং সর্বাং যত্থামন্তি যুগে যুগে। সিদ্ধাদিকে ভগো জেয়ত্তেন ভগবতী স্মৃতা॥"

( ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পু॰ প্রকৃতি৽ ৫৪ অ॰ )

৬ দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত ভগবতীচিত্রান্ধিত পাগোদা স্বৰ্ণ-মুদ্রা বিশেষ।

ভগবতীপুর বর্জমান জেলার মনোহরশাহী পরগণার অন্তর্গত একথানি গণ্ডগ্রাম। অকা • ২০ • ৪২ ডিঃ এবং দ্রাঘি • ৮৮ • ৫ ০ • পু
ভগবত্ত্ব (ক্লী) ভগবতো ভাবঃ, দ্ব। ভগবানের ভাব বা ধর্ম।\*
ভগবৎপাদী (স্ত্রী) গঙ্গার নামান্তর। বিষ্ণুপদ হইতে তাঁহার
উদ্ভব বলিয়া তিনি এই নামে অভিহিত। ভাগবতে লিখিত
আছে বে, বলিষজ্ঞে দানগ্রহণ কালে ভগবানের বামপদাঙ্গুইনথে অণ্ডকটাহ ভিন্ন হইয়া যে জলধারা নির্গত হয়, তাহাই
জাহ্নবী, ভাগিরথী প্রভৃতি নামে কথিত। (ভাগ • ৫।১৭।১)
ভগবৎপাদাচার্যা, তন্ত্রসার ও প্রাতঃ স্বরণস্ত্রোত্র নামক গ্রন্থদ্বপ্রবেতা।

ভগবৎপুর, একটা প্রাচীন জনপদ। পরমারবংশীয় মহারাজ বাক্পতিরাজদেবের রাজ্যভুক্ত ছিল।

ভগবৎপুরাণ, অষ্টাদশসহস্রশোকাত্মক একথানি মহাপুরাণ।
বৈষ্ণবগণের মতে বিষ্ণুভাগবত ও শাক্তগণের মতে দেবীভাগবভই এই নামে প্রদিদ্ধ। [বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ]
ভগবদানন্দ, ১ গৌড়পাদীব্যাখ্যা প্রণেতা। ইহার অপর
নাম আনন্দভীর্থ। ২ স্বপ্রকাশরহস্ত প্রণেতা।

ভগবদীয় (পুং) বিষ্ণুর উপাসক। (ভাগত বাঙা ১৭)
ভগবদীতা (স্ত্রী) ভীম্বপর্কের অন্তর্গত অস্তাদশাধ্যায়াত্মক,
কর্ম্মেগাগ, জ্ঞানমোগ ও ভক্তিযোগস্থাক গ্রন্থ। [গীতা দেখ]
ভগবদাস, রসকদম্বকল্লোলিনী নামে গীতগোবিন্দাটীকা প্রণেতা।
ভগবদ্দৃশ্য (ত্রি) ভগবানিব দৃগুতে দৃশ-কর্ম্মণি ক্যুপ্। ভগবংতুল্য।

"শ্রুতং মে ভগবদ্দৃশ্রেভ্যস্তরতি শোকমাত্মবিং" ( ছান্দোগ্য় উপ )

ভগবদ্দ্রুম (পুং) মহাবোধি রুক্ষ। (মেদিনী)
ভগবদ্ভক্ত (পুং) ভগবতো ভগবতা বা ভক্তঃ। ১ প্রীক্ষণ
অথবা ভগবতী-ভক্তিবৃক্ত। ভগবানের প্রতি ভক্তিসম্পন্ন।
২ দাক্ষিণাত্যবাদী বৈষ্ণব সম্প্রদায় বিশেষ।
ভগবদ্ভট্ট, নৃতনভরিরস্তর্কিণীটীকা প্রণেতা।
ভগবদ্ভাবক, ছান্দোগ্যোপনিষ্দ্র্ভি রচ্মিতা।
ভগবন্ত, মুকুক্-বিলাসকাব্য প্রণেতা।

পালক। উক্ত গ্রন্থকার স্বীয় গ্রন্থমধ্যে এই সেঙ্গর রাজবংশের তালিকা প্রদান করিয়াছেন। রাজা কর্ণের পুত্র বিশোক, তংপুত্র অষ্টশক্ত, তংস্কৃত রায়, তংপুত্র বৈরাটরাজ, তংপুত্র বীচরাজ, তংপুত্র নির্বর্গ, ভিংপুত্র মন্ত্যুদেব, তংপুত্র চন্দ্রপাল, তংপুত্র শিবগণ, শিবের পুত্র রোলিচন্ত্র, তংপুত্র কর্ম্মদেন, তংপ্কৃত রামচন্ত্র, রামের পুত্র যশোদেব, তংপুত্র তারাচন্ত্র, তারাচন্ত্রের পুত্র চক্রদেন, পৌত্র রাজসিংহ এবং প্রপৌত্র সাহিদেব। এই সাহিদেবের পুত্র তগরস্তদেব বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ও সজ্জনপ্রতিপালক ছিলেন।

ভগবন্তনগর, অঘোধ্যা প্রদেশের হার্দেহি জেলার অন্তর্গত একটা নগর। প্রায় হই শতাব্দী হইল, সম্রাট অরঙ্গজেবের হিন্দু-দেওয়ান রাজা ভগবন্ত রায় স্বনামে এই নগর স্থাপনা করিয়া যান।

ভগবন্ত সিংহ থীচর, গাজীপুরের জনৈক হিন্দু নরপতি।
ইনি রাজদোহী হইয়া কোরা অধিকার পূর্বক তথাকার
শাসনকর্ত্তা জারিসর খাঁকে তাড়াইয়া দেন এবং পরিশেষে
তাহাকে যুদ্ধে নিহত করেন। এই সংবাদ দিলীতে পৌছিলে
রাজমন্ত্রী কাম্রুদ্ধীন খাঁ স্বীয় ভগিনীপতির হত্যাপরাধের প্রতিশোধার্থ তদিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন, কিন্তু যুদ্ধে পরাজিত হইয়া
তাহাকে প্রত্যাবৃত্ত হইতে হয়। মন্ত্রিবরের স্নাদেশে কর্থাবাদের বঙ্গশ নবাব মহম্মদ খাঁ কোরা অবরোধ করেন, কিন্তু
তিনিও বিফলমনোরথ হইয়া স্বরাজ্যে ফিরিয়া আইসেন।
অবশেষে দিল্লীশ্বর কর্তৃক এই রাজ্য বুর্হান্-উল্-মুলুকের হস্তে
অর্পিত হইলে, নবাব ও রাজসৈত্তে ঘোরতর যুদ্ধ বাধে।
রণক্ষেত্রে বিশেষ বীরত্ব দেখাইয়া ভগবন্ত কোরার চৌকীদার
ক্রজনসিংহের হস্তে নিহত হন।

ভগবন্ময় (ত্রি) ক্বফার্পিত্চিত্ত। মিনি তলাতচিত্তে ভগবানের ব্যানে নিরত।

ভগবানগঞ্জ, আরাজেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। এথানে একটা স্থাচীন ভগ্ন ইষ্টকন্তৃপ ও ধ্বংদাবশিষ্ট মন্দিরা-দির নিদর্শন পাওয়া যায়। প্রত্নতন্ত্বনিদ্গণ এই ন্তৃপ্রকে খৃষ্ট-পূর্ব্ব ৬ গ্ন শতাকনির্দ্দিত দোণন্তৃপ বলিয়া অমুমান করেন।

ভগবান (গালা, বাঙ্গালার মুর্শিদাবাদ জেলার অন্তর্গত গন্ধা নদীতীরবর্ত্তী একটী বাণিজ্য স্থান। কলিকাতা হইতে ৬০ কোশ উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা০-২৪°২০ উঃ এবং৮৮৫ ২০ ৩৮ পূঃ। ন্তন ও পুরাতনভেদে ভগবান গোলা গ্রাম হইটী ২॥০ কোশ ব্যবধান মধ্যে স্থাপিত। মুসলমান অধিকারে পুরাতন গ্রামাংশ মুর্শিদাবাদের বাণিজ্যকেক্ত ছিল। গন্ধা ব্যাপ্লাবিত স্থানে এখনও এখানে বহুলোকের স্মাগ্য হইরা থাকে। এখানে পুলিশ স্থাপিত আছে। অপর সময়ে নদীর জলগতি পরিবর্ত্তিত হইলে লোকে নৃতন নগরে আসিতে বাধ্য হয়, কারণ তথন আর পুরাতন ভাগে পণ্য-দ্রব্যবাহী নৌকাদি যাতায়াত করিতে পারে না।

শোভাসিংহের বিজোহ দমনার্থ বাদশাহী সৈন্ত যথন বাঙ্গালা অভিমুখে অগ্রসর হন, তথন বিজোহিদলনেতা রহিম শাহ এই ভগবান গোলার নিকটে সৈন্ত সমাবেশ করিয়া জবরদক্ত থাঁও বাদশাহী সৈন্তের বিরুদ্ধে ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন।

ভগবান দাস জনৈক নিষ্ঠাবান্ বৈষ্ণব সাধু। একদা রাজাদেশ প্রচারিত হইল বে, বে কোন বৈষ্ণব তিলক ও তুলসী
মালা ধারণ করিবে, তিন দিবস পরে তাহার মন্তকচ্ছেদ করা
হইবে। এই কঠিন দণ্ডাজ্ঞা প্রবণে অনৈষ্ঠিকদিগের মনে ভয়
উপস্থিত হইল, তাহারা কণ্ঠী ও তিলক ছাড়িয়া দিল; কিস্ত
ভগবান দাস এ প্রমাদকালে মৃত্যুকে নিশ্চয় জানিয়া সর্কাঙ্গে
তিলকছাব ধারণ করিল। দিবসত্রয় পরে রাজভৃত্যুগণ তাহাকে
ধৃত করিয়া রাজসকাশে আনয়ন করে। রাজা তাঁহার বিমল
ভক্তি-নিষ্ঠায় সন্তপ্ত হইয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দেন। (ভক্তমাল ২৫)

ভগবান দাস (রাজা) অম্বরাধিপতি রাজা বেহারীমন্ত্রের পুত্র ও মোগলদেনাপতি রাজা মানসিংহের পিতা। ইঁহারা কচ্চবাহ বংশীয়। ৯৬৯ হিঃ সম্রাট্ অকবর শাহ যথন আজমীর পরিদর্শনে গমন করেন, তথন ইঁহারা পিতাপুত্রে স্মাটের নিকট আশ্রম ভিক্ষা করিয়াছিলেন \*।

৯৮০ হিঃ সর্ণালের নিকট ইব্রাহিম-হুসেন-মীর্জার সহিত যুদ্ধকালে তিনি সম্রাট্ অকবর শাহের জীবন রক্ষা করেন। পরে ইদারের রাণা অমর দিংহকে দিল্লীতে গ্রত করিয়া আনায় তাঁহার যশঃখ্যাতি চারিদিকে ব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। সম্রাটের রাজ্যকালের ত্রয়োবিংশ বর্ষে কচ্ছবাহগণ তাহাদের তুজুল পঞ্জাবে লইয়া যায়, তুদমুসারে রাজা ভগবান দাসও উক্ত প্রেদেশের শাসনকর্ত্তা নিয়োজিত হন। ২৯শ বর্ষে ভগবানের ক্যার সহিত স্মাট-পুত্র যুবরাজ সেলিমের শুভ-পরিণয় সম্পাদিত হয় †। ৩০শ বর্ষে তিনি ৫ হাজারী সেনানায়ক ও জাবুলীস্থানের শাসনকর্ত্ত পদে আসীন হইয়াছিলেন। খয়রা-

রাজা বিহারীমল্ল স্বীয় কঞাদানে অকবর শাহের সহিত কুটুয়িতা দৃ
করেন। রাজপুতের মধ্যে ইনিই সর্ব্বপ্রথম মোগলরাজের অধীনে কর্মগ্রহণ
করিয়াছিলেন।
[বেহারীমল্ল দেখ ]

<sup>†</sup> রাজপুত্র থুক্রই এই রাজপুত-বালার একমাত্র পুত্র।

াবাদে অবস্থিতি কালে তাঁহার মস্তিক্ষ-চাঞ্চল্য উপস্থিত হয়,
তথন আত্মনাশের জন্ম তিনি নিজ দেহে অস্ত্রাঘাত করেন। তৎপরে আরোগ্যলাভ করিলে তাঁহার পরিবারবর্গের ভরণ-পোষণের
ভন্ত সমাট্ (৩২শ বর্ষে) বিহারে জান্নগীর প্রদান করেন এবং
নানসিংহ তথাকার রাজপ্রতিনিধিরূপে অবস্থিত হন।

ন্দ হিঃ রাজা টোডরমল্লের মৃত্যুর অব্যবহিত পরেই লাহোর নগরে তাঁহার মৃত্যু ঘটে। প্রবাদ টোডরমল্লের অস্ত্যেষ্টি সমাপনপূর্কাক গৃহে প্রত্যাগত হইয়াই তিনি মৃত্রক্ষত্র রোগে আক্রাস্ত হন এবং তাহার ৫ দিন পরে ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে ১৫ই নবেম্বর তাঁহার জীবলীলা শেষ হয়।

তাঁহার মৃত্যু সময়ে সমাট কাবুলে ছিলেন, তিনি সেধান হইতেই বঙ্গবিহারের অধিপতি কুমার মানসিংহের উপর রাজা উপাধি ও ৫ হাজারী সেনানায়কের পদ অর্পণ করেন। রাজা ভগবান্ দাস জীবিতকালে লাহোর নগরের জামি-মস্জিদ্ নিশ্মাণ করিয়াছিলেন।

ভগবান মিত্র বঙ্গের প্রথম ও প্রধান কান্ত্রন্গো। কাঁটোরার
নিকটবর্ত্তী খাজুরডিহির মিত্রবংশে এবং উত্তররাটার কারস্থ
কুলে তাঁহার জন্ম হয়। ভগবানের পর তদীর কনিষ্ঠ লাতা
বঙ্গবিনোদ বহুকাল কান্ত্রনগো পদে প্রতিষ্ঠিত হন। বঙ্গবিনোদ উদার-প্রকৃতির লোক ছিলেন। আত্মীয়-স্বজন-প্রতিপালন তাঁহার জীবনের মহাব্রত ছিল। তাঁহারই নামগুণে
এই মিত্রবংশ 'বঙ্গাধিকারী' আখ্যা প্রাপ্ত হয়। তাঁহার স্থনামচিহ্নিত বিনোদনগর ও অরঙ্গাবাদ পরগণাই বঙ্গাধিকারীবংশের
প্রাচীন ভূদম্পতি।

. ভগবানলাল ই জুজী স্বনামখ্যাত জ্বনৈক প্রত্নত্ত্ববিৎ। ইনি স্বীয় বিভাপরাকাষ্ঠার জন্ত পণ্ডিত ও ডাক্তার উপাধি লাভ করেন। শিলালিপিসমূহের পাঠোদ্ধার দ্বারা তিনি স্পানেক প্রতিহাসিক গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন।

পণ্ডিত ভগবানলাল জুনাগড়ের কোন সন্ত্রান্তবংশীয় ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পূর্বপ্রুষণণ সোরাটের (সৌরাষ্ট্র ?) নবাবসরকারে কার্য্য করিয়া অথবা দেশীয় রাজগুবর্গের সাহায্য লাভ করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠাশালী হইয়াছিলেন। উক্ত ব্রাহ্মণবংশের চিরস্তন প্রথামুসারে অতি শেশবাবস্থা হইতেই বালক ভগবান্কে সংস্কৃতভাষা শিক্ষা করিতে হয়। এতদ্ভির তাঁহাকে বিদ্যালয়ের নির্দিষ্ট পাঠ্য-গুলিও অধ্যয়ন করিতে হইত। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে এবং অসাধারণ অধ্যবসায়ে তিনি শীঘ্রই সাহিত্য, কাব্য, দর্শন ও শাস্ত্রমূলক সংস্কৃত গ্রন্থাদি আয়ত্ত করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানর্কির সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার প্রতিহাসিক-অনুশীলনী-শক্তিও

দিন দিন উন্মুখীন হইতে ছিল। স্বদেশস্থ গির্ণর পর্বত-বক্ষে লুকাইত প্রাচীনতম গোরবকীর্ত্তিসমূহের ঐতিহাসিক শ্রুতি অবলম্বনে তিনি প্রত্নত্ত্ববিষন্নিণী বহুল অনুসন্ধিৎসার পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

অতি বাল্যকালেই তাঁহার হান্যক্ষেত্রে এই অনুসন্ধিৎসা প্রবৃত্তি প্রবল হইয়া উঠে। বাল্যকালের আন্তরিক শ্রদ্ধা ও ভক্তিনিবন্ধন তিনি গিণ্র-পর্বতে আরোহণপূর্বক প্রায়ই ইতস্তত পর্যাবেক্ষণে ভ্রমণসময় অতিবাহিত করিতেন। ঐ সময়ে পর্কতোপরি সম্রাট অশোকের প্রশস্তি এবং রুদ্রদাম ও স্বন্পত্তপ্তের সাময়িক শিলালিপি খোদিত দেখিয়া তাঁহার হৃদয়ে মহান কোতৃহল উদ্দীপিত হয়। প্রস্তরগাত্তে খোদিত এই বিচিত্র লেথমালার সমাবেশ দেখিয়া প্রথমে তিনি চমং-ক্লত হন। উহার পাঠোদ্ধার হইলে সম্ভবতঃ উহা হইতে কোন অলৌকিক তত্ত্ব আবিষ্ণুত হইতে পারে, এই চিন্তা তাঁহার স্কুমার হৃদয়ে নিরন্তর জাগরুক ছিল। ক্রমে তিনি প্রিন্সেপ সাহেবকত একথানি 'ভারতীয়-অক্ষরতালিকা' <u>সংগ্রহ করিয়া তাহারই সাহায্যে উহার পাঠোদ্ধারপূর্বক</u> সাধারণের বোধগম্য করিতে সমর্থ হন। বালকের এই অম্ভত প্রতিভা দেখিয়া, ফরিশ সাহেব (Mr. Kinloch Forbes) ভগ-বানকে পণ্ডিতকার্য্যে নিযুক্ত করিবার জন্ম ডাঃ ভাউদাজীকে বিশেষ অনুরোধ করেন; তদনুসারে তিনি ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে ভাউদাজী পণ্ডিতের অধীনে কর্ম্মে ব্রতী হইয়া প্রত্নতন্ত্বামুসন্ধিৎ-সার প্রশস্তক্তে অগ্রসর হন। যে ১২ বর্ষাধিককাল তিনি ঐ পণ্ডিতবরের আশ্রয়ে ছিলেন, দেই দময় তাঁহার জীবনের শিক্ষানবিশী ও ভ্রমণকাল বলিতে হইবে। ডাঃ ভাউদাজী ও পণ্ডিত গোপালপাণ্ডুরঙ্গ পঢ়্যে একযোগে যে সকল শিলা-লিপি ও তামশাসনাদির প্রতিলিপি পাঠ করিতেন, তাহার ভ্রমনিরাকরণের জন্ম ভগবানলাল মূলফলকের পাঠ মিলাইতে যাইতেন। এই উদ্দেশ্যে প্রথমে সমগ্র বোম্বাই প্রেসিডেন্সী হইতে আরম্ভ করিয়া পণ্ডিত ভগবানলাল গুজ-রাত, কাঠিয়াবাড, উজ্জায়নী, বিদিশা, আলাহাবাদ, ভিতরী, সারনাথ ও নেপাল পর্যান্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন\*। তিনি যে কেবল জ কয়টী স্থানে গিয়া ক্ষান্ত ছিলেন, তাহা নহে; কার্য্য ব্যুপদেশে তিনি পূর্ব্ব ও পশ্চিম রাজপুতনা, জয়শালমীর পর্যান্ত সমগ্র মরুভূমি, মধ্যভারত, মালব, ভোপাল, সিন্দে-

<sup>\*</sup> কজনাম ও স্কলগুপ্তের শিলালিপি প্রবন্ধের উপক্রমণিকার Jour. Bom. Br R. A. S. Vol vii. p113 ও Vol VIII, IX, XI. ভাগে এই এই কথার উল্লেখ পাওয়া যায়।

রাজ্য, মধ্যপ্রদেশ, আগ্রা, মথুরা ও বারাণসী প্রভৃতি স্থান
বঙ্গ, বিহার ও উড়িয়া এবং উত্তরভারতের যুক্ষক জেলার
শাহবাজগড় হইতে পূর্বে নেপাল পর্যান্ত হিমালর প্রদেশ
পরিভ্রমণ করিয়া নানাস্থানের শিলাফলক ও মুদ্রাদির প্রতিলিপি পাঠ এবং পুথি ও মুদ্রা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। এতত্তির
তাঁহার ভ্রমণ সময়ে প্রাপ্ত বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্মসম্প্রদায় ও ধ্বংসপ্রায় ক্রপ্রাচীন কীর্তিসমূহের আমূল বৃত্তান্ত তিনি স্বীয়
পুস্তক মধ্যে লিপিবদ্ধ করিয়া যান। ১৮৭৫-৭৬ খৃষ্টাব্দে
তিনি ইংরাজী ও প্রাক্কতভাষা শিক্ষা করেন। ইংরাজি
ভাষায় বিশেষ অভিজ্ঞ না হইলেও তিনি বৈজ্ঞানিক গ্রন্থসমূহ অনায়াসে আয়ত্ত করিতে পারিতেন।

এইরূপ প্রত্নত্বানুসন্ধানে ব্যাপত থাকিয়া তিনি শিলা-লিপি পাঠবিষয়ে বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তিনি নেপালের কার্য্য সমাধা করিয়া প্রত্যার্ত্ত হইতেছেন, এমন সময়ে ১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে ২৯শে মে ডাঃ ভাউদাজীর মৃত্যু হওয়ায় এবং তদ্বংশধরগণ তাঁহাকে অর্থসাহায্য করিতে অস্বীকৃত হওয়ায় তিনি স্বতন্ত্রভাবে ও পাণ্ডিত্য-সহকারে ঐতিহাসিক তত্ত্বসমূহের আলোচনার অবসর পাইয়াছিলেন। ১৮৭৭ খুষ্টান্দ হইতে 'ইণ্ডিয়ান এণ্টিকোয়ারি' এবং 'বোম্বে ব্রাঞ্চ অব রয়েল এসিয়াটিক সোসাইটীর পত্রিকায়' তাঁহার লিখিত প্রবন্ধসমূহ প্রকাশিত হইতে থাকে। তিনি ঐ পত্রিকাদ্বয়ে যে ২৮টী প্রবন্ধ লিখেন, তাহাতে অনেক মূল্যবান্ ঐতিহাসিক সত্য আবিষ্কৃত হইয়াছে। এতদ্ভিন্ন ডাঃ ক্যানিংহামের 'আর্কি-ওলজিকাল দার্ভে রিপোর্ট' ও 'বোম্বাই গেজেটিয়ার' নামক পুস্তকেও তাঁহার কএকটা মহামূল্য প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। তাঁহার স্থপারা-স্তৃপ আবিষ্কার প্রবন্ধ তাঁহাকে চিরদিন প্রত্নত্ত্ব-সম্প্রদারের স্থদক্ষ ও সৌভাগ্য-সূর্য্য বলিয়া ঘোষণা করিবে।

তিনি লিডেন ইউনিভার্দিটী হইতে Doctor of Philosophy আখ্যা প্রাপ্ত হন। ইহার কিছুদিন পরে তিনি Koninklijk Institut vor de Taal Landen Volken Kunde van Nederlandsch Indie ও Royal Asiatic Society of Great Britain and Ireland নামক সভাদ্রের অবৈতনিক সভ্য মনোনীত হইয়ছিলেন। ডাঃ বার্নেশ, ডাঃ কাম্বেল,ডাঃ সেনার্ট,ডাঃ কোড়িংটন,ডাঃ বুলার ও প্রোফেসার কার্ণ প্রভৃতি মহামনা য়ুরোপীয় পণ্ডিতবর্গের সহিত তিনি সর্বদাই প্রযোগে প্রভৃত্বসম্বন্ধে মতামত নির্দ্ধারণ করিয়াদিতেন। বোষাই নগরস্থ তাঁহার বালকেশ্বর প্রাসাদে সংস্কৃতজ্ঞ মুরোপীয় অভিথির সমাগমে তিনি পরম প্রীত হইতেন এবং তাঁহাদের সন্দেহপূর্ণ প্রভৃত্বামুসন্ধানফলের প্রকৃত উত্তরদানে

তাঁহাদিগকে বিশেষ উপকৃত ও তুই করিতেন। ছঃথের বিষয়, এরূপ উদ্যানশীল ভারতসন্তান, ভারতেতিহাসের গভীর গবেষণায় নিযুক্ত থাকিয়া যে বৃক্ষ রোপণ করিয়া যান, সে বৃক্ষের মধুর ফল তাঁহাকে আর অধিক দিন ভোগ করিতে হয় নাই। ১৮৮৮ খুষ্টাকে ১৬ মে ৪৯ বর্ষ বয়সে তিনি ভবলীলা শেষ করিয়া স্বর্গধামে গমন করেন\*।

আজীবন পরিশ্রম করিয়াও তিনি কথনও সাংসারিক স্কুখস্বচ্চুন্দুলাভ করিতে পারেন নাই। তাঁহার অবস্থা ততদূর স্বচ্চল ছিল না। ঐতিহাসিক গবেষণায় তাঁহার মস্তিষ আলোড়িত হইলেও তাঁহাকে উদরপূর্ত্তির জন্ম ব্যতিব্যস্ত হইতে হইত। বুলার সাহেব (G. Buhler) বলেন, তাঁহার সহিত ভগবানলালের পরিচয় কালে ভগবানলাল কোন দেশীয় বণিকের আপিসে কর্ম্ম করিতেন অথবা তিনি ঐ বণিকের অংশীদার ছিলেন। জীবনের শেষ পর্যান্ত ঐ কার্যো লিপ্র থাকিয়া তিনি স্বীয় সাংসারিক বায় সংগ্রহ করিতেন। স্বভাবতঃ স্বাধীন প্রকৃতির পক্ষপাতী হওয়ায় তিনি কথনও গবর্মেণ্টের অধীনে কর্ম স্বীকার করেন নাই। কএকবার মাত্র তিনি বার্গেশ ও কাম্বেলের অনুরোধে বোম্বাই-গেজেটীয়ার পত্রিকার সংগ্রহকার্য্যে লিপ্ত হন মাত্র। এতদ্বির কাঠিয়া-বাড প্রভৃতি দেশীয় রাজন্তগণের বদান্ততায় তাঁহাকে বিশেষ কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই। মৃত্যুর পূর্ব্বে তিনি তাঁহার সংগৃহীত প্রাচীন মুদ্রাদি বৃটাশ মিউজিয়মে দান করিয়া যান। ভগবান সিংহ, নাভাবংশের জনৈক রাজা। [ নাভা দেখ ] ভগবেদন (ত্রি) ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক।

ভগশাস্ত্র (ক্লী) ভগব্যাপারবোধকং শাস্ত্রং মধ্যপদলোপি কর্মধা । কামশাস্ত্র।

ভগন্ (ক্নী) ভগ। "ভর্গো মে বোচো ভগো মে বোচো যশো মে বোচঃ।" ( আশ্ব॰ গৃহ্ছ ১ ৷২৩ ১৫) [ভগ দেখ] ভগহন্ (পুং) ভগং ঐশ্বর্যাং সংহারকালে হস্তি হন-কিপ্। বিষ্ণু। (ভারত ১৩/১৪৯ ৷৭৩)

ভগহারিন্ (ত্রি) শিব। ভগাক্ষিহন্ (ত্রি) শিব।

ভগাস্কুর (পুং)ভগে গুহুস্থানে অঙ্কুর ইব। অর্শোরোগ। ভগাধান (ক্লী)ভগস্থ আধানং। ১ মাহাত্ম্যাধান। ২ সৌভাগ্য।

<sup>\*</sup> মৃত্যুর ৪ মাদ পূর্বে ২৭শে জানুয়ারী তিনি বুলার সাহেবকে নিজের দৈন্য ও শারীরিক অহস্থতা জ্ঞাপন করিয়া একপত্র লিখেন, তাহাতে তিনি জুনাগড়ের দেওয়ানের নিকট হইতে মাসহরা পাইবার প্রত্যাশায় অনুরোধের আকাজ্ঞা করিয়াছিলেন।

ভগাল (ক্নী) ভজতি স্থধঃখাদিকং কর্মজন্তমনেনিতি। উণ্
ভজাতেংনেনেতি বা ভজ (পীযুক্কণিভ্যাং কালনিতি। উণ্
৩।৭৬) ইতি বাহলকাং ভজেরপীতি উজ্জলদত্তঃ ইতি কালন্,
ভক্বাদিখাং কুম্বঞ্চ। নৃ-করোটি, নরকপাল। (জ্ঞটাধর)
ভগালিন্ (পুং) ভগালং নৃকপালং ভূষণম্বেনাস্তাম্পেতি ইনি।
১ নৃকপালধারী। ২ শিব। (ত্রিকা০)

ভিগিনী (স্ত্রী) ভগং ষত্নঃ পিত্রাদিতো দ্রব্যদানে বিদ্যতেইস্থা ইতি ইনি, ততাে ঙীপ্। ১ সােদরা, সহােদরা, স্থা। ভগং যােনিরস্থা অস্ত্রীতি ভগ-ইনি ঙীপ্। ২ স্ত্রীমাত্র। মহুতে লিখিত আছে, পরস্ত্রী অথবা যে স্ত্রীর সহিত কোনরূপ সম্বন্ধ নাই; তাহাকে ভবতি, স্কুভগে বা ভগিনি বলিয়া সম্বোধন করা উচিত।

"পরস্ত্রী তু যা স্ত্রী স্যাদসম্বন্ধা চ যোনিত:।

তাং ব্রশ্বান্তবতীত্যেবং স্কৃত্তে ভগিনীতি চ ॥" (মহু২।১২৯) ভগিনীপতি (পুং) ভগিন্তাঃ পতিঃ। স্বস্তর্তা। পর্যায়, আবুত্ত, ভাব, চলিত বোনাই।

"ভগিনীপতিরাবুত্তো ভাবো বিদ্বানথাবুকঃ।" (অমর)
ভগিনীয় (পুং) > ভগিনী সম্বন্ধীয় বা ভগিনীজাত-পুত্র।
২ ভাগিনের।

ভাগীরথ (পুং) ভং জ্যোতিক্ষণ্ডলং গীর্বাদ্ময়ং তত্র রথ ইন্দ্রিনর। রথ ইব যন্ত । স্থাবংশীয় নূপভেদ। স্থাবংশীয় অংশুনান্ তনয় দিলীপের পুত্র। সগরতনয়গণ কপিলের শাপে ভন্মীভূত হইলে সগরবংশীয় নূপতিগণ গঙ্গাকে পৃথিবীতে আনয়নের জন্ত বছ চেষ্টা করেন; কিন্তু কেহই কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই। ভগীরথ ইহাদের উদ্ধারের নিমিন্ত কঠোর তপস্থায় নিমন্ত্র হন। ঐ তপস্যার ফলে তিনি গঙ্গাকে আনিয়া পিতৃপুক্ষগণকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভগীরথ ইইতেই গঙ্গা পৃথিবীতে আইসেন বলিয়া ভাগীরথী নামে প্রাসদ্ধাহন। (মংশ্রপুত ১২ অত রামাত ১৪২,৪৩,৪৪ সত)

[ গঙ্গা ও ভাগীরথী দেখ ]

ভগীরথ অবস্থি, জনৈক বিখ্যাত টীকাকার। তিনি পীতমুণ্ডীবংশীয় শ্রীহর্ষদেবের পুত্র ও বলভদ্র পণ্ডিতের বংশধর।
কুর্মাচলাধিপ জগচন্দ্রের আশ্রমে থাকিয়া তিনি প্রতিষ্ঠা লাভ
করিয়াছিলেন। কাব্যাদর্শটীকা, কিরাতার্জ্নীয়টীকা, বিজয়াদেবীমাহাম্মাটীকা, নৈমধীয়টীকা, মহিয়ন্তবটীকা, তত্ত্বদীপিকা
নামক মেঘদ্তটীকা, জগচ্চক্রদাপিকা নামক রঘুবংশ টীকা ও
শিশুপালবধের টীকা রচনা করেন।

ভগীর্থ ক্সিঞা, বল্লভাচার্যাক্কত স্থান্ন লীলাবতীর টীকা রচম্বিতা। ভগীর্থমেঘ্, জনৈক গ্রন্থকার, মেঘ ভগীর্থ ঠকুর নামে প্রদিন। ইনি রামচন্দ্রের পুত্র ও জয়দেবের পৌত্র। জয়দেব পণ্ডিতের নিকট তিনি বিদ্যাশিক্ষা করিয়াছিলেন। কিরণা-বলীপ্রকাশ ব্যাখ্যা, দ্রব্য-প্রকাশিকা, স্থায়কুস্থমাঞ্জলিপ্রকাশ-প্রকাশিকা ও স্থায়লীলাবতীপ্রকাশব্যাখ্যা নামে তদ্রচিত ক্যুখানি স্থায়গ্রন্থ দেখিতে পাওয়া বায়।

ভগেবিত ( ত্রি ) ধনবিষয় রক্ষণযুক্ত।

"সনের ভগেবিতাতুর্ফরী ফারিবারং" (ঋক্ ১০১০ ৬৮) ভগেবিতা ভগো ধনং তদ্বিষয়রক্ষণ্যক্তৌ (সায়ণ)

ভাবেশ ( পুং ) ভগস্ত ঈশঃ ৬তং। ঐশ্বর্য্যাদির ঈশ্বর।
"ধর্ম্মাবহং পাপামুদং ভগেশম্" ( শ্বেতা • উপ • )

ভাবােল (পুং) ভানাং নক্ষতাণাং নক্ষত্তসমূহেন বিরচিতঃ গোলাকারঃ পদার্থঃ। ভপঞ্জর, নক্ষত্তক্ত ।

"সব্যং ভ্রমতি দেবানামপসব্যং স্থবদ্বিষাম্। উপরিষ্টাদ্ ভগোলোহয়ং বক্ষে পশ্চান্মুখঃ সদা॥"(স্থ্যসিদ্ধাস্ত)

ভগ্ন (ত্রি) ভন্জ-ক্ত, সজ্মান্ বিশিষ্ট্রত্বাৎ তথাত্বং। ১ পরাজিত। ২ মুটিত, চূর্ণিত, চলিত ভাঙ্গা।

"চিরকালোষিতং জীর্ণং কীটনিঙ্কুষিতং ধহুঃ।
কিং চিত্রং যদি রামেণ ভগ্নং ক্ষত্রিয়কাস্তিকে॥" (ভট্টি)

(ক্নী) ভদ্যতে আমদ্যতে বিশ্লিয়তে ইতি ভঞ্জ-জ। ৩ রোগবিশেষ। অবয়বগত অস্থিসমূহের স্থানচ্যতি অথবা ভঙ্গ জন্ম শরীর মধ্যে যে ব্যাধি উপস্থিত হয়, তাহাকে ভগ্নরোগ বলা যায়। স্কুতে ইহার নিদানাদি এইরূপ লিখিত আছে,— উচ্চস্থান হইতে পতন, পীড়ন, প্রহার, আক্ষেপণ, হিংঅপশুর দংশন প্রভৃতি নানাকারণে অস্থি ও অস্থিসন্ধি ভগ্ন হইয়া যায়। একসন্ধিন্তল হইতে অপর সন্ধিন্তলের মধাবর্ত্তী অন্তিথ্যকে কাও বলে। এইরূপ তুইখানি কাণ্ডান্থি যে সংযোগভলে আবদ্ধ, তাহাই অস্থিসন্ধি নামে পরিচিত। প্রধানত ভগ্নরোগ ২ প্রকার—সন্ধিভঙ্গ (Dislocation) ও কাওভঙ্গ (Fracture)। কারণ ভেদে দন্ধিভঙ্গ ৬ প্রকার,—উৎপিষ্ট, বিশ্লিষ্ট, বিবর্তিত, তির্য্যকগত, ক্ষিপ্ত ও অধোভগ। সাধারণতঃ এই ৬ প্রকার সন্ধিভগ্ন হইতেই অঙ্গের প্রসারণ, আকুঞ্চন, পরিবর্ত্তন, আঞ্চে-পণ ও ইতন্ততঃ বিক্ষেপ এবং কার্য্যকালে তত্তদঙ্কের শক্তি-হীনতা বোধ, অতিশয় যাতনা ও স্পর্শ করিলে অস্থ বেদনা অনুভূত হইয়া থাকে।

সন্ধি উৎপিষ্ট হইলে উভয়পার্শ্বেই শোফ ও বেদনা জ্বো, বিশেষতঃ রাত্রিকালে নানাপ্রকার কইদায়ক বেদনা উপস্থিত হয়। সন্ধি বিশ্লিষ্ট হইলে অল্প শোফ ও সতত বেদনা এবং সন্ধির বিকৃতি হইয়া থাকে। সন্ধি বিবর্ত্তিত হইলে অঞ্চ বিকৃত ও উভয়পার্শ্বে তীব্র বেদনা বোধ হয়, তির্ঘাক্গত হইলে ঐরপ বেদনাই হইয়া থাকে। সন্ধিন্তল হইতে অস্থি বিক্ষিপ্ত হইলে শূলবৎ বেদনা এবং অধো ভঙ্গ হইলে বেদনা ও সন্ধির বিঘটন হয়।

কাণ্ডভঙ্গ সাধারণতঃ দাদশ প্রকার—১ কর্কটক, ২ আখকর্ণ, ৩ চূর্লিত, ৪ পিচিতে, ৫ অন্তিচ্ছলিত, ৬ কাণ্ডভঙ্গ,
৭ মজ্জানুগত, ৮ অতিপাতিত, ৯ বক্র, ১০ ছিন্ন, ১১ পাটিত
ও ১২ ক্টিত। এই রোগে সচরাচর অভিশন্ন স্বর্ধু,
স্পন্দন, বিবর্ত্তন, স্পর্শ করিলে অসহ্ যাতনা, টিপিলে শব্দান্থভব এবং অঙ্গসমূহ শ্রস্ত ও নানাপ্রকার বেদনা প্রভৃতি লক্ষণসমূহ প্রকাশ পান্ন, এরূপ অবস্থাতে রোগী কথনই স্থ্থলাভ
করিতে পারে না।

১ অস্থিদণ্ডের উভয়দিক ভগ্ন হইয়া মধ্যস্থলে গ্রন্থির ন্তায় উন্নত হইলে কর্কটক, ২ সেই ভঙ্গাস্তি অশ্বের कर्लित जाम উन्नज रहेला अधकर्न, ७ अप्रि हुर्न रहेला চূর্ণিত, ইহা শব্দ ও স্পর্শের দারা জানা যায়। ৪ অতি শয় স্থল এবং অধিক শোফবিশিষ্ট হইলে পিচ্চিত, ৫ পার্শ্ব-দ্বয়ের ক্ষুদ্র অস্থি উঠিয়া গেলে অস্থিচ্ছলিত, ৬ প্রসারণ করিতে কম্পিত হইলে কাণ্ডভঙ্গ, ৭ কোন অস্থিণ্ড অস্থির মধ্যে প্রবেশ করিয়া মজ্জাকে বিদ্ধ করিলে তাহাকে মজ্জানুগত, ৮ অস্থি নিঃশেষরূপে ছিন্ন হইলে অতিপাতিত, ৯ অস্থি ঈষং বক্র হইয়া ভঙ্গ বা বিশ্লিপ্ত হইলে বক্র. ১০ অস্থি ভঙ্গ হইয়া একপার্শ্বে কিঞ্চিৎ লাগিয়া থাকিলে ছিন্ন, >> নানাপ্রকারে বিদীর্ণ হইয়া বেদনাবিশিষ্ঠ হইলে পাটিত এবং ১২ শূকপূর্ণ (শ্ঙা ফুটার) সদৃশ ফুলিয়া উঠিলে ফুটিত বলা যায়। এই সকলের মধ্যে চূর্ণিত, ছিন্ন, অতিপাতিত ও মজ্জামুগত এই সকল কৃচ্ছ, সাধ্য। কৃশ, বৃদ্ধ, ক্ষীণ ও ক্ষয়রোগী, কুষ্ঠ ও খাস-রোগীদিগের দক্ষিভঙ্গ হইলে, তাহা কষ্ট্রসাধ্য।

বাহার কপাল ভিন্ন হইরাছে এবং কটিদেশের সন্ধি
মুক্ত বা ভ্রন্ত ও জঘনদেশ প্রতিপিষ্ট হইরাছে, তাহাকে
চিকিংসক পরিত্যাগ করিবেন। যাহার কপালাস্থি বিশ্লিষ্ট
ও ললাট চূর্ণিত, যাহার স্তন মধ্য, শঙ্ম, পৃষ্ঠ, ও মস্তক্ষ ভগ্ন
এবং যাহার অস্থি ও সন্ধিস্থান প্রথম হইতেই বিক্তিভাব
প্রাপ্ত, তাদুশ রোগীকে বৈদ্যু পরিত্যাগ করিবেন।

( সুশ্ৰুত নি ০ ১৫অ০ )

এই রোগের চিকিৎসা সম্বন্ধে নিম্নলিথিত প্রকরণগুলির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য।

অন্নাহারী, অমিতাচারী, অথবা বায়প্রকৃতি ব্যক্তির ভগ্নরোগ হইলে অথবা ভগ্নরোগে কোনপ্রকার উপদ্রব ঘটিলে ক্টে আরোগ্য হয়। লবণ, কটু, ক্ষার, অমু, মৈথুন, সুর্য্যতাপ,

ব্যায়াম, অথবা রুক্ষ অন্ন ভগ্নরোগী সেবন করিবেন না। অভিজ্ঞ চিকিৎসক, ভগ্নরোগীকে পালিধান্তের তণ্ডুল, মাংসরস ত্বগ্ধ, ঘত, ছোটমটরের যুষ এবং অন্তান্ত পুষ্টিকর আহার প্রদান করিবেন। মধুক, উড়ম্বর, অশ্বর্থ, পলাস, অর্জুন, বংশসাত্র অথবা বটের ত্বক ভগ্নন্থলে প্রলেপ দিয়া বন্ধন করিবে। মঞ্জিষ্ঠা, যষ্টিমধু, অথবা রক্তচন্দন বা স্বত শতবার ধুইয়া পিষ্ট শালিত গুলের সহিত মিশ্রিত করিয়া প্রলেপ দিলে ভগ আরোগ্য হয়। হেমন্ত ও শিশিরকালে প্রতি ৭ দিন অন্তর, শরং ও বসন্তকালে ৫ দিন অন্তর এবং আগ্নেয় ঋতুতে প্রতি जिनित पाछत প্রবেপ বদলাইয়া পুনরায় বন্ধন করা কর্ত্তবা। ভঙ্গস্থানে কোন দোষ ঘটিলে বন্ধন খুলিয়া পুনরায় বন্ধন করা আবশ্রক। এ বন্ধন শিথিল হইলে সন্ধিস্থান স্থির থাকে না। বন্ধন দৃঢ় হইলে ত্বকে ফুলা ও বেদনা জন্মে, স্থতরাং উহা শীঘ্ৰই পাকিয়া উঠিতে পাৱে। অতএব ভঙ্গস্থান সমৰন্ধনই প্রশস্ত। অগ্রোধাদিগণের শীতল কাথ ঐ বন্ধন স্থানে সিঞ্চন कतिरत। छक्रशास दंवनना थाकिरन शक्षमृनी महरयार्ग इक्ष পাক করিয়া দেই ছগ্ধ অথবা চক্রতৈল উহাতে সেক দিবে। কাল ও দোষ বিবেচনা করিয়া দোষত্ব ঔষধ সহযোগে সেক ও প্রলেপ শীতল অবস্থায় ভঙ্গের উপর প্রয়োগ করা বিধি। বরাহ বা শৃকরের ত্রগ্ধ ঘৃত ও মধুর ঔষধ সহযোগে পাক করিয়া শীতল হইলে লাক্ষারদের সহিত ভগ্নরোগীকে প্রাতঃকালে পান ক্রিতে দিবে। ভঙ্গন্তানে ঘা হইলে সেই ব্রণে প্রতিসারণীয় দ্রব্যের কাথ প্রচুর পরিমাণে ঘত ও মধুসহযোগে দেক লাগা-ইবে এবং যথাবিধি ভঙ্গের চিকিৎদা করিবে। বালকের অস্থি বা সন্ধিভঙ্গ সহজে আরোগ্য হয়। কোন রোগীর এই ভঙ্গ-রোগ যদি অল্পদোষবিশিষ্ট এবং শিশির কালে হয়, তবে বাল্য-বয়দে একমানে, মধ্যবয়দে ছই মানে ও প্রাচীনাবস্থায় তিন मारम मिक्कि हु हुरे हो थारक। छक्ष साम अपि ने इरे हो পড়িলে তাহাকে উন্নমিত এবং উন্নমিত হইলে তাহাকে অবনমিত করিয়া বন্ধন করিবে। অন্থি সন্ধিস্থান অতিক্রম করিয়া বহির্গত হইলে সেইস্থান উত্তমরূপে টানিয়া সন্ধিমুখে ভূগ অস্থির মিলন করা আবশুক। সন্ধিস্থান হইতে অস্থি অধোগত হইলে তাহাকে উদ্ধে উন্নত করিয়া পরে বন্ধন ও **ट्या**नामि श्राप्तान कतित्व।

প্রত্যঙ্গ-ভঙ্গের চিকিৎসাদি নিমে লিখিত হইতেছে।
নথসন্ধি উৎপিষ্ট হইয়া রক্ত সঞ্চিত হইলে আরা নামক
শস্ত্রদারা সেই স্থান মথিত করিয়া সঞ্চিত রক্ত নিঃসারিভ
করিবে। পরে তাহাতে শালিতভুল পেষণ পূর্ব্বক লেপ
দিবে। অসুলি ভঙ্গ বা সন্ধিবিশ্লিষ্ট হইলে সন্ধিস্থান সমভাবে

স্থাপিত করিয়া তাহাতে সুন্ধ পট্ট বেষ্টনপূর্বক ঘত সেক कत्रिए इटेरन। अञ्चा वा छेक छक इटेरन मीर्घ छारन छोनिया উহার দক্ষিস্থানে পূর্ব্বোক্ত প্রকারে বৃক্ষত্বক বেষ্টন ও পট্টবস্ত্রের मात्रा वसन कता कर्लगा। कता छक्र श्रेटल कतित्र छेई ও অধো-ভাগ টানিয়া সন্ধিভাগ স্বস্থানে সংযোজিত করিবে ৷ সন্ধি স্ব-স্থানে সংযোজিত হুইলে বস্তিক্রিয়া করিতে হয়। পার্শনেশের অস্থি ভঙ্গ হইলে রোগীকে দণ্ডায়মান রাখিয়া স্থত মাথাইবে। পরে দক্ষিণ বা বামপার্শ্বের ভঙ্গান্থির উপরি প্রবেপ वाँधिया मित्व। यवा वाक्तिय मख जन ना रहेया यनि চলিত হয় এবং ব্रক্ত-নি:সর্গ হইতে থাকে, তাহা হইলে নেই:দক্ত চাপিয়া বসাইয়া বাহিরে সন্ধানীয় দ্রব্যের শীতল আলেপন প্রয়োগ করিবে। वुरक्तव मुख हिन्छ इहेर्न নাসাদণ্ড ভঙ্গ হইয়া উঠিয়া বা নামিয়া আরোগ্য হর না। পড়িলে শলাকা দারা তাহা সমভাবে স্থাপিত করিবে এবং डेजब नामात्रस्तुत्र मरधा चिमूथी मनाका अविष्ठे कतिवा शह-ৰস্ত্রের দারা বেষ্টনপূর্ব্বক ম্বত দেক করিতে হইবে। কর্ণ-ভদ হইলে তাহা ঘুতে আপুত করিয়া সমভাগে স্থাপনপূর্কক ৰন্ধন করিবে। সদ্যঃক্ষতের প্রণালী অনুসারে উহার চিকিৎসা করা বিধেয়।

অধিককালের দন্ধি বিশ্লিষ্ঠ হইলে সেহ-প্ররোগ করিয়া স্বেদ দিবে ও মৃহ প্রক্রিয়া করিবে। কাণ্ডভঙ্গ হইয়া যদি বিপরীত ভাবে সংলগ্ন হইয়া পুরিয়া উঠে, তাহা হইলে পুনর্কার সমভাবে সংলগ্ন করিয়া প্রতীকার করিবে। ত্রণের মধ্যে শুদ্ধ অস্থি থাকিলে তাহা নির্গত করিয়া পুনরায় সংযত করিবে। শরী-রের উদ্ধিদেশ (মস্তিদ্ধ) ভঙ্গ হইলে কর্ণপূরণ বিশেষ হিতকর, স্বত্রপান ও নস্ত উপকারক। কোন প্রশাধা ভঙ্গ হইলে

উক্ত তৈলের সহিত মৃত্ অগ্নিতে পাক করিতে হইবে। সকল প্রকার ভঙ্গরোগেই এই তৈল অতিশন্ন হিতকর। ভঙ্গহান যাহাতে পাকিয়া না উঠে, তাহার উপান্ন কর কর্ত্তব্য। ভঙ্গহানে শিরা, সায়ু বা মাংস পাকিয়া উঠিলে ভঙ্গরোগ শীঘ্র আরোগ্য হয় না।

ভাবপ্রকাশে ইহার চিকিৎসার বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—বাবলাছাল চূর্ণ মধুর সহিত ভক্ষণ করিলে তিন দিনের মধ্যে ভঙ্গ অস্থি জোড়া লাগিয়া বজুসদৃশ দৃঢ় হয়। তিস্তিড়ীফল পেষণপূর্বক তৈল ও সৌবীরের সহিত মিশ্রিত করিয়া স্বেদ দিলে ভঙ্গান্থি পূর্ববিং যুক্ত হয়। একবার প্রস্থতা গাভীর ছগ্ধ কাকোল্যাদিগণ দারা পাক করিয়া শীতল হইলে ঘুত ও লাক্ষা প্রক্ষেপ দিয়া প্রাতঃকালে পান করিলে ভঙ্গরোগ প্রশ-মিত হয়। অস্থিসংহার, লাক্ষা, গোধুম ও অর্জ্জুন ছাল প্রভৃতি সকল দ্রব্য একত্রেই হউক বা পৃথক্রপেই হউক, ঘ্রতের সহিত বা হঞ্জের সহিত পান করিলে বিমুক্তসন্ধি ও অস্থিভঙ্গ যুড়িয়া যায়। রদোন, মধু, লাক্ষা, মৃত ও চিনি এই দকল সমভাগে পেষণপূর্বাক ভক্ষণ করিলে সকল প্রকার ভঙ্ক নিরাক্বত হয়। অর্জুন ও লাকাচুর্ণ, মৃত ও গুগ্গুলুর সহিত লেহনপূর্বক পরে হগ্ধ ও ঘৃত ভোজন করিলে ভঙ্গ সংযোজিত হয়। পুল্ল-পর্ণীমূল চুর্ণ করিয়া মাংসরসের সহিত পান করিলে তিন সপ্তাহের মধ্যে অস্থিভঙ্গ বিদূরিত হয়। ইহা ভিন্ন আভাগুগুগুলু, লাক্ষাদ্যগুগু গুলু এবং গন্ধতৈল প্রভৃতি ঔষধ বিশেষ উপকারক।

ভঙ্গরোগী লবণ, কটু, ক্ষার, অম্ন, রাক্ষদ্রব্য, পরিশ্রম, স্ত্রী-সঙ্গ ও ব্যায়াম প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবে। ভাবপ্রকাশাদি বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহা লিখিত হইল।

অন্থিবিতান (dislocation) বা সন্ধিস্থান চ্যুত হইলে উপর ও নীচের অন্থিদ্বর টানিরা পরম্পর সংলগ্ন করিয়া কাঠের বার দিয়া উত্তমরূপ বন্ধন করা আবশ্রুক, যেন সেই অন্থি পুনরায় স্থানচ্যুত না হয় । দৃঢ় বন্ধনে ধমনীতে রক্তসঞ্চালন-ক্রিয়া বন্ধ হইয়া সহজেই সেই ক্ষীতস্থান পাকিয়া উঠিতে পারে। এরূপ সন্ধিচ্যুতিতে সোরা ও চুণ হলুদ একত্র ফুটাইয়া, কাঁচা তেতুল পোড়া ও লবণ অথবা হাড়ভাঙ্গার পাতা বাটিয়া তাহার প্রলেপ দিলে উপশম হইতে পারে। কোন কোন স্থলে সন্ধিচ্যুতি জন্ম শোফ চিরিয়া রক্ত বাহির করিয়া দেওয়া হয়। আলোপ্যাথিক মতে বেলেডোনা প্রভৃতি উপকারক।

কাণ্ডভঙ্গ (fracture) সাধারণতঃ চারিভাগে বিভক্ত ;— ১ সরল (Simple)—বাহুদেশে আঘাত ব্যতীত যেথানে অভ্য-স্তর অস্থি ভান্ধিয়া যায়। ২ যৌগিক (Compound)—আচ্ছা- দন-ত্বক্ ভেদ করিয়া যেথানে অস্থিভঙ্গ বাহির হইয়া পড়ে।
৩ অন্থিচ্পবিস্থা (Comminuted)—বেখানে অস্থিসমূহ চূর্প
বিচূর্ণ হইয়া ধ্লার নাায় হয়। ৪উপদর্গযুক্ত(Complicated)—
যথন জর প্রভৃতি উপদর্গাদি সম্বলিত থাকে। এইরপ বিভিন্ন
প্রকার ভগ্নাবস্থার বিভিন্নরূপ চিকিৎসা প্রকীর্ত্তিত হইয়াছে।
চিকিৎসক রোগের অবস্থা দেখিয়া ব্যবস্থা করিবেন। কাঙান্থি
চূর্ণিত হইলে সে স্থানের উপর হইতে কাটিয়া ফেলাই ভাল।
কারণ তাহা না হইলে ধন্মপ্রস্কারাদি অস্থান্ত উপদর্শেও রোগীর
প্রাণহানির সন্তাবনা আছে।

ভগুদূত (গং) রণ-পরাজয়ের পর ছত্রভঙ্গ সৈত্যের মধ্যে যে প্রাণভরতীত সেনা দৃতরূপে রাজাকে রণবার্ত্তা প্রদান করে।
ভগুপাদক্ষ (ক্লী) ভগ্নপাদং ঋকং। পুষরাখ্য ৬টী নক্ষত্র,
পুনর্বস্থা, উত্তরাষাঢ়া, ক্বৃত্তিকা, উত্তরফল্পনী, পূর্বভাত্ত ও
বিশাথা এই ৬টী নক্ষত্রকে ভগ্নপাদক্ষ কহে। এই ভগ্নপাদ
নক্ষত্রে মৃত্যু হইলে দ্বিপাদ দোষ হয়। অশোচকাল মধ্যেই
সেই দোষের শান্তি করা কর্ত্ব্য।

"পুনর্বস্তরাষাতা ক্বত্তিকোত্তরফন্তনী। পূর্বভাদ্রং বিশাথা চ ষড়েতে পুন্ধরাঃ স্বতঃ॥ ভগ্নপাদক্ষ সংযোগাৎ দ্বিতীয়া দাদশী যদি।

সপ্তমী চার্কমন্দারে জারতে জারজো ধ্রুবম্ ॥" (জ্যোতিস্তম্ব)
ভগ্নক্রম (পুং) কাব্যগত প্রক্রমভঙ্গ দোষ। [ দোষ শব্দ দেখ ]
ভগ্নপাইক (দেশজ) যে পদাতি যুদ্ধে ভঙ্গ দিয়া রাজাকে
শুভাশুভ সংবাদ দেয়।

ভগুপাদ (ক্নী) > যে নক্ষত্রের তৃতীয় বা প্রথমপাদ রাগ্রন্তরে যোগ হয়, এরূপ নক্ষত্র। ২ যাহার পা ভাঙ্গিয়া গিয়াছে।

ভগ্নপৃষ্ঠ (পুং) ভগ্নং পৃষ্ঠমন্মিন্। ১ সন্মুখ। ২ মৃটিত মেরুদণ্ড। "ভগ্নপৃষ্ঠকটিগ্রীবং স্তর্কদৃষ্টি হুধোমুখন্।

কষ্টেন লিখিতং পুস্তং যত্নেন পরিপালয়েৎ ॥" (প্রাচীনবাক্য) ( ত্রি ) ভগ্নং পৃষ্ঠং যস্ত। ২ যাহার পৃষ্ঠ ভঙ্গ হইয়াছে।

ভগ্নপ্রক্রম (পুং) ভগ্নঃ প্রক্রমো যত্ত। কাব্যগত বাক্যদোষ-ভেদ। [দোষ পদ দেখ]

ভগ্নপ্রক্রমতা (জী) কাব্যের দোষ বিশেষ, রচনার ক্রমভঙ্গ। ভগ্নসন্ধি (পুং) ভগ্নঃ সন্ধিরত্রাম্মাদ্ বা। সন্ধিস্থান ভঙ্গ রোগ বিশেষ।

> "অভয়া ত্রিফলা ব্যোমঃ সর্বৈরেভিঃ সমীকৃতিঃ। তুলো গুণ্গুলুনা বোজ্যা ভগ্নসন্ধিপ্রসারকঃ॥"

(গরুড় পু• ১৭৫ অ•) [ভগ্নোগ দেধ]
ভগ্নদন্ধিক (ক্লী)ভগ্নো বিশ্লিষ্টঃ সন্ধিঃ সংঘাতোহতা। তক্র,
বোল। (শন্বচন্দ্রিকা)

ভগাংশ > মূল দ্রব্যের বিভাগ বা খণ্ড। ২ গণিতশাস্ত্রোক্ত অঙ্ক বিশেষ (Fraction)। কোন বস্তুকে ছই, তিন বা ততোধিক সমান ভাগে বিভক্ত করিলে উহার এক একটী বিভাগকে, অথবা যে রাশি ঘারা একের অংশ ব্যক্ত করা যায়, তাহাকে ভগাংশ কহে। এইরূপ বিভক্ত কোন একটি অবচ্ছিয় রাশির সমান অংশের ছই ভাগের এক ভাগকে অর্কেক এবং তিন সমানাংশের একাংশকে একত্তীয়াংশ ও ছই অংশকে ছইত্তীয়াংশ অথবা তিনের ছই বলা যাইতে পারে। তদহরূপ পাঁচ বা সাত ভাগের ছই ভাগকেও ঐরূপ পাঁচের ছই বা সাতের ছই বলিয়া ব্যক্ত করা যায়। যেমন এক, ছই বা ততোধিক সংখ্যাগুলি অঙ্ক ঘারা ব্যক্ত হইয়া থাকে, তক্ত্রপ গুটের ভাগের একভাগ', 'চারিভাগের একভাগ' প্রভৃতি কথাগুলিকেও অঙ্কারা ব্যক্ত করিবার উপায় আছে;—

১এর নিমে একটা রেখা টানিয়া তরিমে ২ লিখিলে হই ভাগের একভাগ ব্ঝায়। একটা আদ্রের  $\frac{1}{2}$  বা  $\frac{1}{2}$  আদ্র বলিলে উহাকে ঐ আদ্রের হইভাগের একভাগ বা অর্দ্ধেক বুঝিতে হইবে। ত্রু কু,  $\frac{2}{3}$  প্রভৃতি খণ্ডিত রাশিগুলিকে পাঠ করিতে হইলে তিন নিমে সাত অথবা তিনের সাত এবং নমের পনের এইরূপে পাঠ করিলেই চলিবে।

মনে কর, তিনটী পাত্রের প্রত্যেকটীতে এক এক সের

চিনি আছে। প্রথম পাত্রের চিনি পাঁচটী সমান ভাগে
ভাগ করিয়া একভাগ লইলাম। এইরূপে দিতীয় ও তৃতীয়
পাত্রের চিনি সমান পাঁচ পাঁচ ভাগ করিয়া উহার এক এক
অংশ গ্রহণ করিলেই নিঃসন্দেহে উক্ত তিন সের চিনির
একপঞ্চমাংশ গ্রহণ করা হইল। অতএব এক সের চিনির
তিনপঞ্চমাংশও যা, তিন সেরের একপঞ্চমাংশও তাই
এইরূপ প্রতিপাদিত হয়। তদ্ধপ ১ টাকার ৄ ও যা,৭ টাকার

১ ও তাহাই জানিতে হইবে।

ভগাংশ দারা ইহা ব্যক্ত হয় যে, কোন একটা অংশীভূত বস্তুর একাংশ বা অনেকাংশ গৃহীত হইয়াছে। যে বস্থাটা যত অংশে বিভক্ত হইয়াছে, তাহা একটা রেথার নিমে রাখিয়া অংশীভূত বস্তুর যত অংশ গৃহীত হইয়াছে, তাহাই উপরে রাখিলে নিদিপ্ট রাশি অন্ধিত করা হইবে। ঐ নিমন্থ রাশিকে হর ও উপরিস্থ রাশিকে লব কহে। কোন একটা বস্তুকে সমানভাগ করিয়া, ঐ ভাগ কতবার গৃহীত হইয়াছে, লব ও হর দারা তাহাই ব্যক্ত হয়। রাশি এইরূপ সমানাংশ বিশিষ্ট হইলে ভগ্নাংশ বাচ্য হইয়া থাকে; সংস্কৃত-ভাষায় ইহা ভিন্নরাশি নামে কথিত। ভগ্নাংশের লব ও হর সততই ভাজ্য ও ভাজক সম্বন্ধে নিবদ্ধ।  $\frac{8}{e}$  বলিলে 8+ ৫ অর্থাৎ কোন বস্তুকে ৫ ভাগ করিয়া তাহার > ভাগ ৪ বার গ্রহণ করা হইয়াছে বুঝা যায়, অথবা ৪কে ৫ দিয়া ভাগ করিলেও সেই ফল লভ্য হইয়া থাকে। উহাই সামান্ত ভগাংশের লক্ষণ।

প্রকার ভেদে এই ভগ্নাংশেরও কয়েকটা বিভিন্ন সংজ্ঞা হট্যাছে:—

১ যে ভগ্নাংশের লব হর অপেক্ষা লঘু, তাহাই প্রকৃত ভগ্নাংশ। ২ বাহার লব হর অপেক্ষা গুরু কিম্বা হরের সহিত সমান, তাহার নাম অপ্রাকৃত ভগ্নাংশ। ৩ যে ভগ্নাংশের লব ও হর সরল অর্থাং জটিল নহে, তাহা সরল ভগ্নাংশ এবং বাহা পূর্ণ ও ভঙ্গ উভয় রাশিতে মিলিত, তাহার নাম মিশ্র-সংখ্যা। ৪ কোন সরল বা মিশ্রিত ভগ্নাংশের বে ভগ্নাংশ তাহার নাম গর্ভিত ভগ্নাংশ। ৫ যে ভগ্নাংশের লব অথবা হর কিম্বা লব ও হর উভয়েই সরল, মিশ্রিত বা গর্ভিত তাহাকে জটিল ভগ্নাংশ বলা হইয়া থাকে।

এককে হর করিয়া প্রত্যেক পূর্ণরাশিকেই ভগ্নাংশে পরি-বর্ত্তিত করা যাইতে পারে, যেমন ৪ = 8 ; এখানে স্পষ্ট দেখা ষাইতেছে যে, কোন একটা বস্তুকে ৪বার গ্রহণ করা হইয়াছে, স্থতরাং উহা পূর্ণ চারি হইয়াছে। ঐরপে কোন ভগ্নাংশকে পূর্ণরাশি দারা গুণ করিতে হইলে, উহার লবের সহিত গুণ করিতে হয় এবং সেই ভগ্ননাশিকে পূর্ণরাশি দারা ভাগ করিতে ছইলে, তদ্ধারা উহার হরকে গুণ করা আবশুক। সেই গুণ্ফলই রাশিফল হইবে। ভগ্নাংশের লব ও হরকে কোন একটী রাশি দ্বারা গুণ বা ভাগ করিলে উহার মান পরিবর্ত্তিত হয় না, ফল একই থাকে। স্বতরাং কোন অথগুরাশিকে ভগ্নাংশে পরিণত করিতে আর বাধা থাকে না। কোন একটা অখণ্ড-রাশি ছারা কোন ভগ্নাংশের সবকে গুণ করা অথবা উহার হরকে ভাগ করা তুল্য ফল-**সাধক। যেমন** 🚆 এইভগাংশটীর হরকে धवाता ভাগ দিলে 🖐 ফল হইয়া থাকে, স্বতরাং উভয়ের ফল একরূপই দেখা যাইতেছে।

অপ্রাক্ত ভগ্নাংশকে প্রকৃত অবস্থায় আনিতে হইলে উহার লবকে হর দারা ভাগ করিতে হয়। যদি ভাগশেষ না থাকে, তাহা হইলে উহার ফল একটী পূর্ণরাশি হইবে, আর যদি ভাগশেষ থাকে, তাহা হইলে একটী পূর্ণ ও একটী ভগ্ন উভন্নই ইহার ফল হইবে। যেমন ২৫ = ৫একটী পূর্ণরাশি এবং ২৫ = ৬ ২ একটী মিশ্রিত রাশি। কোন মিশ্রিত ভগ্নাংশকে

অপ্রাক্ত ভগ্নাংশে পরিণত করিতে হইলে, পূর্ণরাশিকে ভঙ্গ-রাশির হর দিয়া গুণ করিয়া দেই গুণফলকে ভঙ্গরাশির লবের সহিত যোগ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই উহার লব এবং মিশ্রাবস্থার যাহা উহার হর ছিল, তাহাই হর থাকিবে। সেই-রূপ গর্ভিত ভগ্নাংশের সমস্ত লবগুলিকে পরম্পর গুণ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই লব এবং সমুদায় হরগুলিকে গুণ করিয়া যে ফল হইবে, তাহাই উহার হর; যেমন—

 $\frac{2}{6}$  এর ৩  $\frac{5}{8}$  এর  $\frac{5}{52} = \frac{2}{6} \times \frac{5}{8} \times \frac{5}{52} = \frac{2 \times 9 \times 6 \times 5}{6 \times 2 \times 8 \times 8 \times 8}$  এই ক্ষণে উভয়পার্স্থ হইতে ৩,২,৫, এই অভিঘাত কয়টা উঠাইয়া লইলে যে ফল লব্ধ হয়, সেই ফল  $\frac{2}{3}$  হইবে।

যে ভগাংশটীর লব ও হরকে কোন অথগু রাশি দারা ভাগ করা যায় না, সেই আকারই সেই ভগাংশের লঘিষ্ঠ আকার জানিবে, আর যে ভগাংশের উভয়পার্শ্বস্থ রাশির কোন সাধা-রণ অভিঘাত নিক্ষাশিত না হয়, তাহাই তাহার লঘিষ্ঠ আকার। ভগাংশকে লঘিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে, উহার লব ও হর উভয়েরই গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক দারা উভয়কে ভাগ কর, তাহা হইলেই উহার লঘিষ্ঠ আকার পাওয়া যাইবে।

বিত করিতে হইলে, প্রথমতঃ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণ-নীয়ক বাহির করা আবশুক;

অতএব ৮৭ উহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক হইল।

৮৭)২৬; (৩ ৮৭)৩৪৮(৪
২৬১ ৩৪৮ স্বতরাং উপরোক্ত ভগাংশতীর লখির্চ আকার ভূ হইল। দৃষ্টিমাত্রে যাহাদের অভিঘাত
নিক্ষাশিত করিতে পারা যায়, তাহাদের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক
বাহির করা অনাবগ্রক। কারণ কথায় কথায় গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিতে গেলে অস্ক কসিবার সময় বড়ই অস্ক্রিধা
উপস্থিত হয়।

ভিন্ন ভিন্ন ভগ্নাংশকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে, যে রাশিটী উহাদের লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক হইবে, সেইটীকে সকলের সাধারণ হর করিবে, পরে প্রত্যেক ভগ্নাংশের হর দিয়া ঐ সাধারণ গুণিতককে ভাগ করিলে যে ফল হইবে, তদ্ধারা উহাদের আপন আপন লবকে গুণ করিবে এবং ঐ গুণফলকে নৃতন ভগ্নাংশের লব করিয়া রাখিবে, তাহা হইলে উহারা সমান হরবিশিষ্ট হইবে।

র্বিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহার হরগুলির লঘিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করা আবশ্যক।

এইরপে বখন লখিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক = 9 × ৩ × 8 × 8 = ৩০৬ ছইল, তখন আৰু উদ্দেশ্য ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে বাধা থাকিবে না।

$$\frac{4 \times 39}{4 \times 89} = \frac{89}{909} \left( \frac{1}{125} \left( \frac{1}{125$$

স্বতরাং ঐ (রাশিগুলি) ক্রমে তিওঁ, তিহা পুর্বে প্রতিগদিত হইয়ছে। আর যদি প্রস্তাবিত ভ্রমংশসমূহের হর পরস্পর মৌলিক হয় কিংবা উহাদের সাধারণ গুণকারক না থাকে, তাহা হইলে উহাদের সমস্ত হরের গুণফলকে লঘিগ্র সাধারণ গুণিতক করিয়া আপন হর ব্যতীত প্রত্যেক লবকে অগু অগু সমস্ত হরদারা গুণ করিয়া নৃতন ভ্রমংশের লব করিলেই ক্রমে ক্রমে উহারা সাধারণ হরবিশিপ্ত হইবে; যথা—

্তু, বু, বু এই রাশিত্রমকে সমান হরবিশিষ্ট করিতে হইলে প্রথমে উহাদের লখিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক ৩× ৭× ৫= ১০৫ বাহির কর; তাহা হইলে উদ্দেশ্য ভগ্নাংশগুলির রূপ এই রূপ হইবে।

উপরে যে করেকটী নিয়ম লিপিবদ্ধ হইল, তদ্বারা ভগ্নাংশের সঙ্গলন, ব্যবকলন, গুণন, ভাগহার, গুণনীয়ক ও গুণিতক প্রভৃতি কতকগুলি অঙ্ক কমিতে পারা যায়।

সকলন কালে ভগ্নাংশগুলিকে সমান হরবিশিষ্ট করিয়া ভাষাদের লবগুলিকে যোগ কর এবং ঐ সাধারণ হরকে সঙ্ক-

লিত রাশির হর করিলেই সুমষ্টিফল লব্ধ হইবে। সঙ্কলনের প্রক্রিয়ার স্থায় ব্যবকলনেরও প্রক্রিয়া একরপ। কেবল ইহাতে লবগুলির যোগ না করিয়া অন্তর করিলেই যে নতন লব লব্ধ হইবে, তাহাই উপরে লব রাথিয়া নিমে সাধারণ হর বসাইলেই অঙ্ক নিষ্পাদিত হইবে। গুণনের প্রক্রিয়া কত-কাংশে সমান হরকরণের অর্বরপ, গুণনক্রিয়া সম্পাদন কালে সমস্ত লব গুলিকে গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে লব এবং হরগুলি পরম্পর গুণ করিয়া যাহা লব্ধ হইবে,তাহাই হর রাথিবে। গুণন ক্রিয়ায় প্রথমে মিশ্রিত ভগ্নাংশগুলিকে সরল করিবে, পরে উহাকে লখিষ্ঠ আকারে পরিবর্ত্তিন কালে লব ও হরের অভিঘাতগুলি নিফাশিত করিয়া 🗴 গুণক চিহ্ন বসাইবে এবং উভয়পার্শ্ব হইতে সমান রাশিগুলি বিচ্ছন্ন করিয়া নিয়-मास्नाद्र ७१ क्रिल ए क्न नक रहेत्, ठाराहे अन्कन। ভাগহারের নিয়ম অপেকাকৃত স্বতন্ত্র। ভগ্নাংশের ভাগহার নিষ্পন্ন করিতে হইলে প্রথমে ভাজককে ব্যাবৃত্ত করিয়া অর্থাৎ ভাজকের লবকে হর ও হরকে লব রাখিয়া ভাজ্যের সহিত শুণ করিলেভাগক্রিয়া সম্পর্ন হয়। ভাগ করিবার সময় জটিল ও গর্ভিত ভগ্নাংশ গুলিকে সরল করিয়া লইবে।

ভগাংশের গুণনীয়ক ও গুণিতক অক্কপ্তলি পূর্ব্বোক্ত নিয়মের ঘারা নিজ্পাদিত হইতে পারে। যে ছইটী রাশির গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিতে হইবে, অত্যে তাহাদিগকে সাধারণ হরবিশিষ্ঠ করা উচিত এবং ঐ হর যতদূর লঘু হইতে পারে, তাহা করিয়া, পরে উহাদিগের লবছয়ের গরিষ্ঠ সাধারণ গুণনীয়ক বাহির করিবে; তাহাতে যে ফল লক হইবে, তাহাকে লব এবং পূর্বায়ত লঘিষ্ঠ হরকে উক্ত লবের হর করিলে রাশিদরের কথিত গ, সা, গু পাওয়া যাইবে।

১৭  $\frac{9}{a}$  ও ৮  $\frac{3}{2}$  এই হুইটীর গরিষ্ঠিমাধারণগুণনীয়ক নির্দ্ধারণ করিতে হইলে প্রথমে তাহাদিগকে সরল ও সমান হরবিশিষ্ট করিয়া লইতে হুইলে। উক্ত হুইটী রাশিকে সরল করিয়া ১৭  $\frac{10}{a}$   $\Rightarrow$   $\frac{10}{a}$  এবং ৮  $\frac{1}{2}$   $\Rightarrow$   $\frac{10}{2}$  কমে এ হুইটীকে সমহরবিশিষ্ট করিলে রাশির রূপ  $\frac{100}{3}$  ও  $\frac{100}{3}$  হুইল। উপরের বর্ত্তমান লব হুইটীর গ, সা, গু,

১১ হইলে : ১১ এই রাশিটীই কথিত ভগাংশদ্মের গ, সা, গু। লখিষ্ঠ সাধারণ গুণিতকে কেবলমাত্র লবগুলির লখিষ্ঠ সাধারণ গুণিতক বাহির করিলেই হইল। প্রথমে নির্দিষ্ঠ রাশিকে লখিষ্ঠ সাধারণ-হরবিশিষ্ঠ করিয়া উহার লবের ল, সা, গু, বাহির করিলেই অন্ধ নিম্পাদিত হয়।

 $\frac{9}{8}$ ,  $\frac{9}{4}$  ও  $\frac{3}{5}$  এই রাশিত্রের লঘির্চ সাধারণ গুণিতক বাহির করিতে হইলে প্রথমে পূর্বনিয়মমত উহাকে লঘির্চ সাধারণ গুণবিশিষ্ট করিবে, তাহা হইলে রাশিত্রের রূপ এইরূপ হইবে  $\frac{84}{65}$ ,  $\frac{94}{65}$ , ও  $\frac{81}{65}$  তথন 84, ৩৬ ও 80 এই লবত্রের ল, সা, গু, অঙ্কিত করিলে

উক্ত রাশিগুলির ল, সা, গু, হইল অর্থাৎ ৩এর মধ্যে ু ৮ বার, দু ১০ বার এবং 🕏 ১ বার আছে জানা যায়। ভগ্নাংশের লঘিগ্রসাধারণগুণিতক কথনও ভগ্নরাশি হয় না।

দশমিক ভগ্নাংশের বিষয় দশমিক শব্দে বিরত হইয়াছে।
এই দশমিক গণিতাঙ্ক হইতে পুনরায় পৌনঃপুনিক দশমিক
নামে আর একটা অঙ্কবিভাগ উদ্ভূত দেখা যায়। দশমিক
প্রকরণে সকল ভগ্নাংশকেই অথও আকারে পরিবর্তিত করা
যায়। [দশমিক দেখ]

সামান্ত ভগ্নাংশকে দশ্মিক ভগ্নাংশে পরিবর্ত্তিত করিতে হইলে ৰবের দক্ষিণে দশমিক বিন্দু পাতিত করিয়া উহার পর আবশুক মত শৃত্য বসাইবে; তথন উহাতে অবগ্রহ স্বীকার করিতে হইবে ষে. ১০ কিংবা ১০ এর কোন অভিঘাতককে ভাগ করিতেছি। ভাগহার কালে উহার হর যদি ১০ এর অভিঘাত বা ২×৫ উহার কোন একটা শক্তি বিশিষ্ট না হয়, তাহা হইলে ভাগ ফলের কথনই শেষ হইবে না। উহাতে একটা কিংবা ততো-ধিক রাশি উৎপন্ন হইবে, এইরূপে পুনঃ পুনঃ উদিত হওয়ায় উহার পোন:পুনিক দশমিক নাম হইয়াছে। পোন:পুনিক ত্রই প্রকার,—বিশুদ্ধ ও মিশ্র। প্রথম হইতে যাহার ভাগফল পুনঃপুনঃ উদিত হয়, তাহার নাম বিশুদ্ধ পৌনঃপুনিক যেমন ৩৩৩০০০; '২৭২৭২৭ ....; আর যে রাশির ভাগফলে একটী কিংবা ততোধিক অঙ্কের পর আর একটী রাশি পুনঃপুনিত হয়, তাহাই মিশ্র পোন:পুনিক। যথা—'১২৮৮৮...; ১১১৩৬৩৬...; এই উভন্ন প্রকার পৌনঃপুনিক দশমিক লিখিবার কালে পুন:পুনিত রাশির মন্তকে দশমিক বিন্দুর ভাষে একটা বিদ্পাত করিতে হয়; যদি ঐ পুনঃপুনিত রাশিটী দ্যুক্তর

কিংবা অধিকাক্ষর যুক্ত হয়,তাহা হইলে উহার আদিম ও অন্তিম অঙ্কের মন্তকে এক একটা করিয়া ছইটা বিন্দুপাত করিতে হইবে। অর্থাৎ যাহার ভাগফল '৩৩৩....তাহাকে 'ঠ; ২৭২৭....
তাহাকে 'হণ; '২৯৭৭৭ তাহাকে '২৯৭' এবং '০১২৩৬৩৬ তাহাকে '০১২৩৬ এইরূপ বিন্দুযুক্ত রাখিলেই চলিবে।
ভগ্নাত্মন্ (পুং) ভগ্নঃ ক্রমেণ হীন আত্মা দেহো যস্ত; রুষ্ণ প্রতিপদাদিক্রমেণৈকৈককলাচ্ছেদেন ভগ্নদেহত্মাদশ্ত তথাত্বং। চক্র।
ভগ্নাশ্ব (অ) ভগ্না আশা যস্ত। হতাশ, দীর্ঘতৃষ্কাভঙ্গযুক্ত।
"অতিথির্যস্ত ভগ্নাশো গৃহাৎ প্রতিনিবর্ত্তে।

স তব্মৈ হস্কৃতং দকা পুণ্যমাদার গছতি ॥" (আহ্নিকত॰)
ভগুনী (স্ত্রী) ভগিনী প্যোদরাদিজাৎ সাধুং। ভগিনী।
ভক্ষারী (স্ত্রী) ভমিত্যব্যক্রশক্ষং করোতীতি ক্ব-অন্, গোরাদিজাৎ ভীষ্। দংশ। (ত্রিকা৽)

ভঙ্কে ( ত্রি ) ভন্জ্-কর্ত্তরি তৃণ্। ভঙ্গকর্ত্তা, ভঙ্গকারক।
"প্রাকারস্থ চ ভেত্তারং পরিথানাঞ্চ পূরকম্।

দারাণাব্ধিব ভঙ্কারং ক্ষিপ্রমেব প্রবাসয়েৎ॥"(ময় ৯।২৯৯)
ভঙ্গ (পুং) ভজ্ঞাতে ইতি ভঙ্গ-কর্মাণি ঘঞ্। ১ তরক্ষ। ২
পরাজয়। ৩ খণ্ড। ৪ রোগবিশেষ। ৫ ভেদ। ৬ কোটিল্য।
৭ ভয়। ৮ বিচ্ছিত্তি। ৯ রোগমাত্র। ১• গমন। ১১ জলনির্গম। ১২ নাগভেদ।, (ভারত ১।৫৭।৯)

ভঙ্গ ক†র (পুং) > অবিক্ষিৎনৃপপুত্রভেদ। (ভারত ১৯৪ অঃ) ২ সত্রাজিৎপুত্রভেদ। (হরিব ০৩৮ অ০)

ভঙ্গকুলীন, রাণীয়শ্রেণীর কুলীন ব্রাহ্মণসন্তানগণ বংশজকন্তা গ্রহণ করিলে 'ভঙ্গকুলীন' বা স্বক্তভঙ্গ আখ্যা প্রাপ্ত হন। পূর্ব্বে এরূপ কার্য্য করিলে কুলীন একবারেই বংশজ বলিয়া গণ্য হইত,কিন্তু দেবীবরের অন্ত্বর্ত্তী কুলাচার্য্যেরা তুইটী ব্যবস্থা করিয়া দেন, ১ পূর্ব্বে অরি শ্রোতিয় কন্তা বিবাহ করিলে কুল নট্ট হইত, এখন হইতে কুল নট্ট হইবে না, কেবল দোষ পজ্বি মাত্র। ২ বংশজের কন্তা বিবাহ করিলে একেবারে কুল না যাইয়া সাত পুক্র পর্যান্ত 'ভঙ্গকুলীন' বলিয়া গণ্য হইবে।

ভঙ্গক্ষত্তিয়, উত্তর ও পূর্ব্বঙ্গবাদী রাজবংশী ও পলিয়াগণ আপনাদিগকে এই নামে পরিচিত করিয়া থাকেন।

ভঙ্গবাসা (স্ত্রী) ভঙ্গেন বাসঃ সৌরভমস্থাঃ। হরিদ্রা।
ভঙ্গসার্থ (ত্রি) ভঙ্গং বক্রভাবং অনার্জ্রবন্ধমিত্যর্থঃ স্যৃতি
ব্যবস্যতি ধৎ বা ক্রিয়া ইতি যাবৎ, ভঙ্গসমর্থয়তীতি অর্থ-অচ্,
কৌটিল্যব্যবসায়ক্রিয়ার্থিন্বাদস্থ তথান্বং। কুটিল। (হারাবলী)
ভঙ্গা (স্ত্রী) ভঙ্গতে ইতি ভন্জ-(হলশ্চ। পা অঅ১২১)
ইতি বাহলকাৎ ঘঞ্, টাপ্। বুক্ষবিশেষ, ভাঙ্গ্, চলিত সিদ্ধি।

পর্যার—গজা, মাতুলানী, মাদিনী, বিজয়া, জয়া। ইহার গুণ—
কফকর, তিক্ত, গ্রাহক, পাচক, লঘু, তীক্ষোষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক
মোহ, মলবার ও অগ্নিবর্দ্দক। (ভাবপ্রত পূত) [ দিদ্ধি দেখ]
ভঙ্গাকট (ফ্লী) ভঙ্গায়াঃ রজঃ ভঙ্গা-রজিদ কটচ্। ভঙ্গোষধ।
ভঙ্গান (পুং) ভঙ্গেন অনিতি ইতি অন্-অচ্। মংখ্যবিশেষ,
চলিত ভাঙ্গনমাছ। পর্যায়—দীর্ঘদ্দল। (শক্ষালা)

ভঙ্গারী (স্ত্রী) ভঙ্কারো প্রযোদরাদিত্বাৎ সাধু:। দংশ। (ত্রিকা•) ্ভঙ্গাম্বন (পুং) একজন রাজা। তিনি পুত্রকামনায় ইন্দ্র-বিবিষ্ট অগ্নিষ্টৎ যজের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞকলে তাঁহার একশত পুত্র হয়। দেবপতি ইন্দ্র তংপ্রতি কুপিত হইয়া বিরোধের ছিদ্রায়েষণ করিতে লাগিলেন। একদা রাজা মুগ্যায় গমন করিলে ইন্দ্র মায়াজাল বিস্তার করিয়া তাঁহাকে মোহিত করেন। তিনি মারামোহিত হইরা ইতন্ততঃ ভ্রমণ করিতে করিতে অতিশয় ক্লান্ত ও পিপাসার্ত্ত হইয়া নিকটন্থিত এক সরোবরতীরে উপস্থিত হন। ঐ সরোবরে অবগাহন করিবামাত্র তাঁহার স্ত্রীষ লাভ হয়। তথন তিনি স্বীয় পুত্র-পণের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে অরণো পমন করেন। তথায় এক তাপসের সহিত তাঁহার সন্মিলন হয়। উভয়ের সহবাসে স্ত্রীরূপী রাজার গর্ভে পুনরায় এক শত পুত্র জন্মে। তিনি এই পুত্রগণকে ঔরসপুত্রগণের সহিত একত্রে স্থথে কাল্যাপন করিতে আদেশ করিলেন। এই সকল পুত্রগণ একত্রে বাস করিতে লাগিল দেখিয়া, ইন্দ্র ঐ পুত্রগণের मर्था लाज्विताथ घणारेया मिर्लन। स्मरे वित्तार्थ जारात সকল পুত্রেরই মৃত্যু হইল। রাজা এই সংবাদ পাইয়া অতিশয় রোদন করিতে লাগিলেন। তথন ইক্র ব্রাহ্মণরূপে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, তুমি আমাকে অনাদর করিয়া আমার বিদিষ্ট অগ্নিষ্ট্রৎ যজ্ঞ করিয়াছিলে, তাহার ফলে তোমার সকল পুত্রই বিনপ্ত হইয়াছে। তথন তিনি ইল্রের পদতলে পড়িয়া তাঁহাকে তুষ্ট করেন। ইন্দ্র প্রীতমনে তাঁহাকে বলিলেন, আমি তোমার হুই শত পুত্রের মধ্যে এক শতের প্রাণ দান করিব, এখন তোমার পুরুষাবস্থার বা স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের মধ্যে কাহাদের প্রাণদান করিব, তাহা আমাকে নিশ্চয় করিয়া বল। তত্ত্তরে রাজা স্ত্রী-অবস্থার শতপুত্রের প্রাণদান প্রার্থনা করিলেন। ইন্দ্র ইহার কারণ জিজ্ঞাদা করিলে তিনি বলিলেন,—স্ত্রীলোকের সন্তানম্বেহ পুরুষের অপেকা অনেক অধিক; এইজন্ত আমি অঙ্গনাবস্থার পুত্রগণের প্রাণ প্রার্থনা করিতেছি। ইক্র তথন তাঁহার সমুদায় পুত্রগণকে জীবিত করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি এইক্ষণ পুরুষ বা স্ত্রী ইহার মধ্যে কোনরূপে অবস্থান করিতে ইচ্ছাকর' তাহাতে রাজা 'আমার স্ত্রীরূপই ভাল' এইরূপ উত্তর প্রদান করেন।
অনস্তর ইন্দ্র পুনরায় জিজাসা করিলেন,—আপনি কি নিমিত্ত
পুরুষত্ব অনিচ্ছা করিয়া স্ত্রীত্ব লাভে অভিলাষ করিতেছেন।
তথন রাজা কহিলেন,—দেবরাজ! সংসর্গকালে স্ত্রী-পুরুষের
মধ্যে স্ত্রীলোকেরই অধিক প্রীতিলাভ হইয়া থাকে, এই
নিমিত্ত আমি স্ত্রীভাবে অবস্থান করিতেই বাসনা করি।
আমি সত্যই কহিতেছি, স্ত্রীত্ব লাভ করিয়া আমি সমধিক
প্রীতিলাভ করিয়াছি; এই জন্ত ঐ রূপ-পরিত্যাগের ইচ্ছা নাই।
তদবধি ইনি স্ত্রীরূপেই রহিলেন। (ভারত অনুশা• ১২ অ•)
ভঙ্গি (স্ত্রী) ভজ্যতে ইতি ভন্জ-ইন্, ন্যঙ্কাদিয়াৎ কুত্বং।
১ বিচ্ছেদ। (রঘু ১৩।৬৯) ২ কোটিল্যভেদ। ৩ বিস্তাদ।
ভঙ্গং করোতীতি ভন্জ-ণিচ্,ই। ৪ কল্লোল। ৫ ভঙ্গ। ৬ ব্যাজ।
৭ ছলনিভ। ৮ অবয়বাদির ভঙ্গবৎ বিক্বতভাবের অনুকরণরূপ কার্য্য। ৯ চেহারা, প্রতিক্রতি।

ভঙ্গিন্ ( ত্রি ) ভঙ্গ-অস্তার্থে ইনি। ভঙ্গপ্রবণ, ভঙ্গণীল। ভঙ্গিভাব ( পুং ) বক্রভাব।

ভঙ্গিম্ ( ত্রি ) ভঙ্গিঃ বিদ্যতেহন্ত মতুপ্। ভঞ্গিযুক্ত, তরঙ্গের ন্ত্রায় উচ্চ ও নিমে পর্যায় ক্রমে চেউ থেলানে।

ভিঙ্গিমন্ (পুং) ভঙ্গ-বাহণকাৎ স্বার্থে ইমনিচ্। ১ ভঙ্গি,শোভা
"অধরে কজ্জলং চারু দৃশোন্তাম্বুলরঙ্গিমা।
প্রাণনাথ কিমেতত্তে বেশবিভাসভঙ্গিমা॥" (উদ্ভট)
২ তরঙ্গযুক্ত।

ভঙ্গী (স্ত্রী) ভঙ্গি ক্বদিকারাদিতি পক্ষে দ্বীপ্। ভঙ্গি।

"জানামি মানমলসাঙ্গি! বচোবিভঙ্গীং
ভঙ্গীশতং নয়নয়োরপি চাতুরীঞ্চ।
আভীরনলন-মুখামুজ-সঙ্গশংসী
বংশীরবো যদি ন মামবশীকরোতি॥" (উদ্ভট)

ভঙ্গী (মিশ্ল্) শিথদিগের একটা সম্প্রদায়। পাঞ্জবারবাসী জাঠবংশীয় ছজ্জা সিংহ এই দলের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি শিথগুরু বৈরাগী বান্দার নিকট হইতে 'পহাল' গ্রহণ করেন। বান্দার মৃত্যুর পর ভীমসিংহ, মল্পসিংহ ও জগংসিংহনামা তাঁহার আত্মায়ত্রয় তাঁহার নিকটে দীক্ষিত হন। পরস্পরের প্রীতিসোহার্দে ও আত্মীয়তায় সম্বন্ধ হইয়া তাঁহারা দম্যুবৃত্তির মানসে দলসঞ্চয়ে মনোযোগী হন। ক্রমে মিহান্ সিংহ, গুলাব সিংহ, করুরসিংহ, গুরুবক্সসিংহ, আগর সিংহ, গঙ্গোরা ও সন্বনসিংহ প্রভৃতি সন্দারগণ উক্ত ছজ্জাসিংহের নিকট 'পহাল' লইয়া শিথধর্ম অবলম্বন করেন। তাঁহারা সকলেই ছজ্জাসিংহকে গুরুর তাায় মাত্য করিতেন। দলভুক্ত সকলেই ভাঙ্গ-পানে রত ছিল বলিয়া এই সম্প্রদায়ী শিথগণ ভাঙ্গী বা ভঙ্গী নামে খ্যাত হয়।

এইরপে নানাস্থানের শিথসাম্প্রদায়িকদিগের দ্বারা পুষ্ট হইরা ভঙ্গীসদার রাত্রিযোগে দস্মার্ত্তি আরম্ভ করেন। পুঠপাটে কৃতকার্য্য হইরা ক্রমে তাঁহার হৃদয়ে গোবিনের ভবিষ্যৎবাক্য শর্ব হইল। তিনি ক্রমে রাজ্যপ্রয়াসী হইয়া বলর্দ্ধি করিতে লাগিলেন। ইত্যবসরে ছজ্জাসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভীমসিংহ দলের নেতৃত্ব গ্রহণ করিলেন। তাঁহারই অধিনায়কতায় ভঙ্গীসম্প্রদায়ের স্বশৃদ্ধালতা ও বলাধিক্য সম্পাদিত হয়। নাদির শাহের ভারতাক্রমণের পর, ভীমসিংহ স্বায় সহকারী মল্লসিংহ ও জগৎসিংহকে লইয়া এই বলশালী শিথসম্প্রদায়ের স্থাপনা করিয়া যান।

ভামের মৃত্যুর পর তাঁহার দত্তকপুত্র হরিসিংহ এই
মিশ্লের সর্দার মনোনীত হন। এই নির্ভীক ও সাহসী-নেতার
হত্তে থাকিয়া ভঙ্গীগণ লুঠন ঘারা বহুল অর্থ উপার্জ্জন করে।
তিনি প্রায় বিশ সহস্রাধিক অন্তর লইয়া শিয়ালকোট, কড়িরাল ও মীরোবাল নামক স্থান অধিকার করেন। গিল্বালী
গ্রামে তাঁহার প্রধান আড়া স্থাপিত হয়। চিনিওং ও ঝফ
লুঠনের পর তিনি আবদালীরাজ আন্দ শাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ
করেন। ১৭৬২ খুষ্টান্দে তিনি কোট খাজা সৈদ আক্রমণ
করিয়া লাহোরের আফগান-শাসনকর্তা খাজা ওবেদের যথাসর্ব্বস্থ হরণ করিয়া আনেন।

তৎপরে হরিসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীগণ সিন্ধুসমতট ও দেরাজাত প্রদেশে লুঠন করে এবং অপরাপর সেনানীগণ রাবলপিন্তি, মালব ও মাঁঝা-প্রদেশ জরপূর্বক জন্মু লুঠন করিয়াছিলেন। জন্মরাজ রণজিৎদেব তাঁহাদের অধীনতা স্থাকার করিতে বাধ্য হন। যমুনা সমীপে ভঙ্গীসর্লার রায় সিংহ ও ভগৎ-সিংহ রোহিলা ও মহারাষ্ট্রসৈন্তের সন্মুখীন হইয়া নাজিব উদ্দোলাকে বিপর্যান্ত ও নিহত করেন। ১৭৬৩ স্থালে রামগড়ীয়া ও কান্হিয়াদলের সহযোগে তিনি কস্বর আক্রমণ করিয়াছিলেন। পর বৎসরে তিনি পাতিয়ালারাজ অমরসিংহের বিরুদ্ধে যুদ্ধক্ষেত্রে নিহত হন।

হরিসিংহের ছই স্ত্রী ছিল। প্রথমাপত্মীর গর্ভে ঝান্দাসিংহ ও গণ্ডাসিংহ এবং দিতীয়ার গর্ভে ছরৎসিংহ, দেওয়ান সিংহ ও বাস্থসিংহ নামে পাঁচ পুত্র জন্মে। ঝান্দাসিংহ দলপতিত্ব গ্রহণপূর্বক ভাতৃচতুইয় ও সাহিব সিংহ, রায় সিংহ, ভাগ সিংহ, স্থা সিংহ, দোধিয়া ও নিধান সিংহ প্রভৃতি সন্দারের সাহায়ে ভক্ষীশক্তিকে শীর্ষস্থানীয় করিয়াছিলেন।

১৭৬৬ খুষ্টাব্দে ঝান্দা বহুদৈন্তে পরিবৃত হইয়া মূলতান অভিমুখে বাত্রা করেন। মূলতানের শাসনকর্ত্তা স্কুজা থাঁ ও বহাবলপুরের দাউদপুত্রগণের সহিত শতক্রনদীতীরে তাঁহার বে যুদ্ধ হয়, তাহাতে পাকপত্তন পর্যান্ত স্থান শিথরাজ্যসীমা স্থিরীকত হইয়াছিল। পরে কস্থরের পাঠানদিগকে পরাজিত করিয়া তিনি পুনরায় ১৭৭১ খৃষ্টাকে মুলতান আক্রমণ করেন। প্রায় ১॥০ মাসকাল মুলতান-ছর্গ অবরোধের পর তিনি পলাইয়া আসিতে বাধ্য হন। ঐ সময় আফগানসেনানী জহান ধাঁ ও দাউদপুত্রগণ বিশেষ রণনিপুণতার পরিচয় দিয়া ছিলেন।

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ঝান্দা পুনরায় লহনাসিংহ প্রভৃতি শিথ সর্দাবের সহযোগে মূলতান আক্রমণপূর্বক তথাকার শাসন-কর্ত্তা ও দাউদপুত্রগণকে পরাজিত করিয়া মূলতান প্রদেশ আপনাদের মধ্যে বিভাগ করিয়া দেওয়ানসিংহকে কিল্লদার নিযুক্ত করেন। মূলতান হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি বেলুচ প্রদেশ, ঝঙ্গ, মানথেরা ও কালবাগ অধিকার করিলেন। তৎপরে অমৃতসর পরিদর্শনে আসিয়া তিনি তথায় ভঙ্গিকেলা \* ও একটা বাজার স্থাপন করিয়া যান। রামনগর অভিমুথে অগ্রসর হইয়া তিনি ছট্টদিগের নিকট হইতে বিখ্যাত জমজমা † নামক কামান অধিকার করেন। জম্মুর শুকের্চকিয়া সন্দার চরৎসিংহ ও কান্হিয়াপতি জয়সিংহ ব্রজরাজ দেবের পক্ষ হইয়া তাঁহার বিপক্ষতাচরণ করায় তিনি সদৈত্যে জম্মু অভিমুথে অগ্রসর হন। এখানে কয় দিন ঘোরতর মুদ্ধের পর চরৎসিংহের ও তাঁহার নিজের মৃত্যু হওয়ায় ‡ জয়সিংহ জয়পতাকা উড্ডীন করেন।

ঝানা সিংহের হত্যার পর তাঁহার ভ্রাতা গণ্ডাসিংহ দল-পতি নির্বাচিত হইয়া বিশেষ অধ্যবসায়ে স্বীয় দলের পুষ্টি-সাধন করেন। তাঁহার উদ্যমে ভঙ্গীত্র্গের নির্দ্রাণ কার্য্য সম্পাদিত ও অমৃত্সরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত হয়।

কান্হিয়া সন্ধার জয়সিংহের বিশ্বাস্থাতকতায় স্বীয় জ্যেষ্টের মৃত্যুতে গণ্ডাসিংহের হাদয়বহ্নি প্রজ্ঞালিত হইতে ছিল। তিনি বিবাদের ছিন্তান্বেষণ করিতে লাগিলেন। সঙ্গে সঙ্গে পাঠান কোট জায়গীর স্বত্রে গোল বাধিল\$। পাঠানকোট প্রত্যপিত

<sup>\*</sup> লুণ-মণ্ডীর পশ্চাদ্ভাগে এখনও ঐ ধ্বংসাবশিষ্ট কেল্লার নিদর্শন আছে।

<sup>†</sup> ইংরেজদেনানী সর হেন্রী হার্ডিঞ্জ ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে ফিরে।জসহরের কুদ্ধে ঐ কামান অধিকার করিয়াছিলেন। লাহোর নগরের সেণ্ট্রালমিউসিয়মের সন্মুখ-ছারে উহা সজ্জিত আছে।

<sup>‡</sup> জনৈক স্বীয় দেনার গুলির আঘাতে ঝালাসিংহের মৃত্যু হয়।

<sup>\$</sup> ঝালা সিংহ নলসিংহ নাম। জনৈক মিশ্লদারকে পাঠানকোট সম্পত্তি প্রদান করেন। তদীয় বিধবা পত্নী তারাসিংহ কান্হিয়াকে স্বীয় কথা সমর্পণ করিয়াছিলেন; স্বতরাং ঐ সম্পত্তি শীঘ্রই জামাতার হস্তগত হয়। ভঙ্গীর সম্পত্তি কান্হিয়াদিগের অধিকৃত দেখিয়া গণ্ডা সন্দার উহা প্রার্থনা করেন। এই স্ব্রে উভয়দলে গোল বাঁধে।

হইল না দেখিয়া তিনি সদলে পাঠানকোট অভিমুখে অগ্রসর হইলেন। তারাসিংহ তাঁহার আগমন সংবাদে অন্ত হইয়া স্বীয় দলপতি গুরুবক্স সিংহের সহায়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা দেখিতে লাগিলেন। দীনানগরের সম্মুখে উভয় দলে ১০ দিন ঘোরতর যুদ্ধ হয়, কিন্ত হঠাৎ গণ্ডা সিংহের মৃত্যু হওয়ায় যুদ্ধের ফলনিষ্পত্তি হয় নাই। তৎপুত্র দেশাসিংহ নাবালক থাকায়, তাঁহার ভাতুষ্পুত্র চরৎসিংহের মৃত্যু হওয়ায় ভঙ্গীদল ছত্রভক্স হইয়া পাঠানকোট পরিত্যাগ করে।

প্রত্যাবৃত্ত ভঙ্গীদল অমৃতসর নগরে আসিয়া বালক দেশা-निःश्टक **आ**পनारमत में मात्र विद्या घाषण करत । वीत श्रीन সিংহ ও ঝান্দাসিংহ-পরিচালিত ভঙ্গীসেনা ও সন্দারগণ বালকের অধীনতা উপেক্ষা করিয়া ক্রমে স্বাধীন হইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। ১৭৭৭ খৃষ্ঠান্দে মুলতানরাজ মুজঃফার খাঁ বিদ্রোহী হইলে দেওয়ানসিংহ বিশেষ নিপুণতার সহিত তাহা দমন করিয়াছিলেন। ইত্যবসরে আন্ধদ শাহের পুত্র তৈমুর শাহ কাবুল সিংহাসনে উপবিষ্ট হইয়া পাঞ্জাব রাজ্য উদ্ধারমানদে দৈগুদজ্জা করিতে লাগিলেন। পক্ষান্তরে শিখগণ সমূহ বিপৎপাতের সম্ভাবনা বুঝিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। ১৭৭৭-৭৮ খৃষ্টাব্দে মূলতান প্রদেশে আফ্গান ও শিখনৈত্তে ঘোরতর যুদ্ধ হয়। আফগানদেনানী হাইনী খাঁ এই যুদ্ধে বন্দী হন। শিথগণ বিশেষ নিষ্ঠুরতার সহিত তাঁহাকে তোপে উভাইয়া দেয়। এরূপ কঠোর অত্যাচারে প্রপীড়িত হইয়া শাহ তৈমুর পুনরায় পরবংসর শীতকালে ভঙ্গীদিগের ममनार्थ कन्नी थांत्क तथात्र कत्त्रन। धे इत्रांगी मन्तात मुस्करेक, তুরাণী, মোগল ও কাজলবাসদিগের সহায়তায় শিথগণকে বিপর্যান্ত করিয়া মুলতান অধিকার পূর্বেক স্থজাথাঁকে তথাকার শাসনকর্ত্রপদে নিযুক্ত করেন। আফগান-বিপ্লব উপশ্মিত হইলে ভঙ্গীদর্দার দেশাসিংহ চিনিওৎ-বাসীকে দমনার্থ অগ্রসর হন। শুকের্চ্চকিয়া সন্দার মহাসিংহের সহিত কএকটা খণ্ড-যুদ্ধের পর ১৭৮২ খুষ্টাব্দে রণক্ষেত্রে তাঁহার মৃত্যু হয়।

ভঙ্গীদদার হরিসিংহের বিখ্যাত দেনানী গুরুবক্সসিংহ কিছুকাল স্বীয় উপদ্রবাদি দারা ভঙ্গী গৌরব রক্ষা করিয়া-ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর দত্তকপুত্র লহনাসিংহ ও তাঁহার দৌহিত্র গুজরসিংহের বিরোধ উপস্থিত হয়। পরে ঐ সম্পত্তি সমানভাগে বিভক্ত করিয়া লইয়া তাঁহারা গৃহবিবাদের শাস্তি করিয়াছিলেন। উক্ত সন্দারদ্বয় ঝালা ও গণ্ডাসিংহের সহবোগে যুদ্ধ বিগ্রহাদি করিলেও তাঁহারা স্বতন্ত্রভাবে যে কার্যাদি করিয়াছিলেন, ভঙ্গী-ইতিহাসে তাহাও উল্লেখ যোগ্য।

আন্দ্রণাহ ভারত হইতে প্রত্যাগমনকালে লাহোর নগরে কাবুলীমল্ল নামে একজন হিন্দুকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া यान। नश्ना ও গুজর সদলে नार्टात আক্রমণপূর্বক नुर्शन করেন। লাহোর অধিকারের পর তাঁহারা উভয়ে এবং জয়সিংহের ভাতৃষ্পুত্র শোভাসিংহ উক্ত নগর তিন সমান অংশে ভাগ করিয়া লন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে গুজরসিংহ উত্তর পঞ্জাব অধিকারের চেষ্টায় গমন করেন। লাহোর নগরে তুই বংসর বাদের পর, ১৭৬৭ খুষ্টাব্দে আন্ধাদ শাহের শেষবার ভারতাক্রমণ সময়ে, উক্ত শিথদদারদ্বরের হৃদয় বিচলিত হইয়া উঠে, তাঁহারা আফগানসৈত্যের আগমনে ভীত হইয়া কাহোর পরিত্যাগ পূর্ব্বক পাঞ্জবার অভিমূথে পলায়ন করিলেন; কিন্ত जानाम गांश जेक जिल्ली निकाय निवास निवास कर्वे अर्थन করিয়া কাবুলবাসী হন। পরবর্ত্তী ৩ বর্ষ কাল তাঁহারা নির্কিবাদে লাহোর রাজধানীতে থাকিয়া শান্তিরাজ্য ভোগ করিতেছিলেন। শাহ জমান্ কাবুল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া ভারত-সাম্রাস্য স্থাপনের চেষ্টায় ১৭৯৩, ১৭৯৫ ও ১৭৯৬ খৃষ্টাব্দে তিনবার উপর্যুপরি পঞ্জাব আক্রমণ করেন। প্রথম তুইটী যুদ্ধে সফলমনোর্থ না হইলেও শেষবার তিনি লাহোর অধিকারে সমর্থ হন। ১৭৯৭ খৃষ্টাব্দে ৩রা জান্তুয়ারী লহনাসিংহ নগরের চাবি প্রদানপূর্বক পলায়ন করেন। শাহ জমান্ প্রত্যাবৃত্ত হইলে উক্ত বংসরেই লহনা ও শোভাসিংহ লাহোর অধিকার করিয়া লন,কিন্তু অনতিবিলম্বে তাঁহাদের মৃত্যু হওয়ায় লহনাপুত্র চেৎসিংহ ও শোভাপুত্র মোহরসিংহ শাসন-কর্ত্রপদ লাভ করেন। রাজ্যশাসনে অক্ষমতা ও মদ্যপান প্রভৃতি দোষে বিজড়িত হওয়ায় তাহাদের রাজ্যমধ্যে বিশৃষ্খতা ঘটিতে লাগিল,স্মযোগ বুঝিয়া বিখ্যাত শুকের্চ্চকিয়া সন্ধার রণজিৎ সিংহ লাহোর আক্রমণে সংকল্প করিলেন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে তিনি অস্তান্ত ভঙ্গী-সর্দারদিগের ষড়যন্তে আহুত হইয়া স্বনৈত্তে লাহোর নগরে প্রবেশ করিলে চেৎসিংহ ও মোহরসিংহ পলায়ন করেন।

ওদিকে ভঙ্গী-মিশ্লের দলপতি দেশাসিংহের মৃত্যুর পর
তদীয় নাবালক পুত্র গুলাবসিংছ ১৭৮২ খৃষ্টাব্দে পিতৃপদ লাভ
করেন। তাঁহার বৃদ্ধিরত্তি বিশেষ পরিক্ষুট না থাকায় ভ্রাতা
করমসিংহ মিশ্লের সকল কার্য্যই পর্যাবেক্ষণ করিতেন। গুলাবসিংহ প্রথমেই কস্থর হস্তগত করেন, কিন্তু তাঁহাকে অধিক
দিন উহারশাসন ভার বহন করিতে হয় নাই। ১৭৯৪ খৃষ্টাব্দে
কস্থরের পাঠানসদ্দার নিজামউদ্দীন খাঁ উহা পুনরায় হস্তগত
করিয়া লন। ১৭৯৯ খৃষ্টাব্দে রণজিতের লাহোর বিজয়ে ভীত
হইয়া গুলাবসিংহ ও সাহেবসিংহ ভঙ্গী, জেসাসিংহ রামগড়িয়া,

এবং নিজাম উদ্দীন্ এক বোগে রণজিতের প্রভাব থর্ক করিতে প্রস্তাস পান। লাহোর ও অমৃত্যরের মধ্যবর্তী ভিসিল নগরে উভয় দলের সাক্ষাং হয়। এই যুদ্ধে মিলিত স্দার সেনাদল পরাভব স্বাকার করে। এই খানেই মদ্যপান-জনিত কম্প-প্রসাপ রোগে গুলাবসিংহের মৃত্যু ঘটে।

গুলাবের মৃত্যুতে ১০ম বর্ষীর পুত্র গুরুদীৎসিংহ পিতৃসিংহাসন লাভ করিলেন বটে; কিন্তু মিশ্ল-পরিচালনার ভার
তাঁহার মাতা ও মুসত্মং স্থানের উপর গুন্ত ছিল। ভঙ্গীদিগের অমৃতসর তুর্গ অধিকারে অভিলাষী হইয়া রণজিৎ সিংহ
বিবাদের ছিদ্রান্থেষণ করিতে লাগিলেন। জমজমা কামান
চাহিরাও না পাওয়ায় তিনি ভঙ্গী-তুর্গ আক্রমণ করিলেন।
ভঙ্গী-সেনাদল ৫ ঘণ্টা যুদ্ধের পর রণে ভঙ্গ দিয়া পলায়ন
করিল। রাণীমাতা নিরুপায় দেখিয়া পুত্র গুরুদীৎকে লইয়া
রাম গড়ে পলায়ন করিলেন (১৮০২ খুষ্টাকো)।

লাহোর বিজয়ের পর, গুজরিসিংহ স্বদলে উত্তরাভিমুখে প্রান্থান করেন, তাঁহার বীরবাহিনী বিশেষ উত্তমের সহিত একে একে গুজরাত, জন্ম, ইদ্লামগড়, পঞ্চ ও দেব ভতালা, গরুড়, ভীমবের ও মাঁঝা-প্রদেশ অধিকারপূর্ব্বক লুঠন করে; পরে ভকরিদিগের বিখ্যাত রোহতদ্ (রোটদ্) হুর্গ দের করিয়া তাহারা খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। তাঁহার মধ্যমপুত্র সাহিব সিংহের সহিত শুকের্চকিয়া চরং সিংহের ক্যা রাজকোরের বিবাহ হয়। জ্যেষ্ঠ স্থাসিংহ পিতার সহিত কলহে নিহত এবং মধ্যম স্বীয় শ্রালক মহাসিংহের জ্যা পিতার অবমাননা করায় পিতৃয়েহে বঞ্চিত হন। বুদ্ধ গুজরিসংহ অবশেষে কনিষ্ঠ ফতেসিংহকে নিজ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী স্থির করিয়া লাহোর প্রত্যাগমন করেন। এখানে ১৭৮৮ পৃষ্ঠাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়।

একণে পিতৃদক্ষত্তি লইয়া ছই লাতার বিবাদ উপস্থিত দেখিয়া মহাসিংহ ফতেসিংহের পক্ষাবলম্বন করেন। এই স্থত্তে স্থালক ও ভাগিনীপতি উভয়ের মধ্যে বিবাদ ঘটিয়া উঠিল। প্রায় ছই বংসরকাল এইরূপ মনোবাদে কাটাইয়া ১৭৯২ শৃষ্টাব্দে উভয় শক্রর হৃদয়োদ্দীপ্ত বহি প্রজ্ঞালত হইয়া উঠে। মহাসিংহ সদলে উপস্থিত হইয়া সোধাত্র্যে সাহেবসিংহকে অবরোধ করেন, কিন্তু দৈবছর্ষিপাকে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায়, মুদ্ধে ভঙ্গীদিগের জয়লাভ হয়। ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে য়থন শাহ জমান্ চতুর্থবার পঞ্জাব আক্রমণ করেন, তথনও এই শিখসম্প্রদায় বিশেষ রণনিপুনতার পরিচয় দিয়াছিল।

শাহ জমান্-প্রেরিত ছ্রাণী সেনানী সহ ৫ হাজার স্নো-নাশে এবং অপরাপর সাহসিকতার পরিচয়ে সাহিব সিংহের

বীরস্বপ্রভা এক সময়ে সমগ্র পঞ্জাবপ্রদেশ বিভাগিত করিয়াছিল। কিন্তু ক্রমে ঘোর মদিরাসক্ত হইয়া তিনি এতই অলস হইয়া পড়িলেন যে, তাঁহার উত্তম, সাহস, বীরত্ব প্রভৃতি এককালে लां भारेन। श्री किन्नी मामञ्ज अ मर्कात्रशालत विद्यारी হইয়া তিনি আপনারই বলক্ষয় করিতে লাগিলেন। রণজিং-সিংহ অবসর বুঝিয়া তাঁহার সমুদায় সম্পত্তি আক্রমণ করিলেন এবং তৎসমস্তই স্বীয় নব-দামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লই-লেন। ১৮১০ খুষ্টাব্দে সাহিব সিংহের মাতা লছমি মায়ীর প্রার্থনায় রণজিৎ ভরণপোষণের জন্ম সাহিবকে লক্ষ টাকা ণভোর একটা জায়গীর প্রদান করেন। মূলতান বিজ্ঞার পর, তিনি উক্ত মহাত্মার বিধবাপত্নী দয়াকুমারী ও রতনকুমারীকে চাদরান্দ্জী-প্রথায় বিবাহ করেন। গুজর-সিংহের কনিষ্ঠ পুত্র কপুর্থলার অহলুবালিয়া সন্দারের অধীনে কর্মগ্রহণ করেন। তাঁহার একমাত্র বংশধর জয়মল্ল সিংহ পিতৃসম্পত্তিতে বঞ্চিত হইয়া রামগড়ে জীবনাতিপাত করেন। এইরপে পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহের অভ্যুদয়ে এই মহা-প্রভাবশালী ভঙ্গীমিশুল ছত্রভঙ্গ হইয়া লোপ প্রাপ্ত হয়।

ভঙ্গী, উত্তর পশ্চিম ও দক্ষিণ-ভারতবাদী নিরুষ্ট জাতিবিশেষ।
ঝাড় দারী-কার্যাই ইহাদের জাতীয়-ব্যবদা। এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে বিশেষ মতভেদ আছে। কেহ কেহ মেহ্তর,চণ্ডাল
বা ডোম হইতে ইহাদের উৎপত্তি স্বীকার করেন। মুসলমানাধিকারে ইহারা মেহ্তর, হালালখোর, খাক্রোব, বাহারবালা,
মুসল্লী প্রভৃতি নামে অভিহিত ছিল। পঞ্জাবপ্রদেশের
ভঙ্গাগণ ছুহ্রা নামে প্রসিদ্ধ। এতদ্তির লালবেগী, শেখ প্রভৃতি
স্বতন্ত্র ভঙ্গীথাক ধর্মসম্প্রদার বা তৎপ্রবর্ত্তকের নামে স্বষ্ট
হইরাছে। মতান্তরে ভাঙ্গ্ পান হেতু ইহারা ভাঙ্গী সংজ্ঞা
লাভ করে। বারাণসীবাদী ঝাড় দারপণ বলে যে, 'মর্ক্তঙ্গ'
অর্থাৎ সম্যক্রপে হিন্দ্মমাজ হইতে বিচ্যুত এই অর্থে ভঙ্গী
নামে পরিচিত ইইয়াছে।

বারাণসীর লালবেগীগণ ৪র্থ পাশুব নকুলকেই আপনাদের পূর্ব্বপুরুষ বলিয়া করনা করে। এই উদ্দেশুসিদ্ধির জন্য তাহারা পাশুবের মহাপ্রস্থান, পরে সীতাবেষণ কালে রামের সহিত নকুলের দাক্ষাৎ,রামান্থচর কর্ত্ত্ব নকুলের পূজা,নকুলের ব্রাহ্মণবধ ও চণ্ডাল-খ্যাতি এবং চণ্ডালরূপী নকুলের পাপমুক্তির জন্য গুরু-নানকের মর্ত্ত্যাগমন প্রভৃতি বিবিধ প্রসঙ্গের অব-তারণা করিয়াছে। যেখানে ঐ চণ্ডাল ঈশ্রচিস্তায় রত ছিল, তাহাই চণ্ডালগড় (বর্ত্তমান চুনার) নামে খ্যাত। মুসলমানগণ তাঁহাকে গদ নামে অভিহিত করিয়া থাকে। তাঁহার আহানা গদপাহাড় মুসলমান ও ভল্পীগণের প্রিক্র তীর্থস্থান।

खे हछाटन कान् ७ जीवन नारम छ्टे शूख हिन। कान् त दःभधत्रान एपम ७ हछान व्यास जीवटन वर्ष्म छम्मित्त्र छेरशिं इया नान्दिन नामक विक माधूश्रक्रव्यत कन्माल जीवन नि शूख नांच करतन। माधूश्रक्रव्यत क्रमानक विन्या जाहात मछाननन नान्दिनी आधा। প্রাপ্ত हया। किष्ठमञ्जी वहेत्रश रम, माकिनान वीत आत्नकमानात जात्रत्व आमिया क्रांन अञ्चन वनीय कात्रत्न जीवनत्क छेरशी फ़िंठ कित्रत्न, तम श्रीय शूखनान मम-छित्राहाद शनायन करता। जाहात श्रथम शूख धीकवीत कर्क्क यवन-धर्ष्म नीक्षिठ हश्याय जहर्मध्रत्रन तम्थ वा मूमनमान छम्नो, विजीद्यत शूखन त्रावठ-छम्नो, छ्जोद्यत वर्ष्म धान्नक, ह्यूब्त्र्य दर्म वाँमाल्हाँ ए, शक्ष्यत्व मञ्जानन दहना, यर्ष्ठत शूख्वा हा फ़ि व्यार मश्रत्यत शूखन नान्दिनी नात्म श्रतिहिठ हम्न । विजिद्य हेशान्त छेरशिंख मम्बद्ध आत्र वह श्रकात किष्ठमञ्जी आह्न।

ভঙ্গীদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল আখ্যান শুনা যায়, তদ্বারা অনুমান হয় যে, এই ঝাড়ুদার বংশ প্রথমে হিন্দু ছিল, পরে কেহ কেহ মুসলমানদিগের প্রতিপত্তিসময়ে ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছে। এই হেতু ইহাদের উপাখ্যান মধ্যে হিন্দু ও বৌদ্ধ পুরাণোক্ত পাওব, বাল্মীকি, শিব, গোরক্ষ-নাথ, মৎস্রেক্রনাথ, শর্কন্দনাথ প্রভৃতি নাম এবং মুসলমান ইতি-হাদোক্ত গজনীরাজ, পীরাণ পীর, আবহল কাদের জিলাণী, সেথসর্ম প্রভৃতির প্রসঙ্গ সংমিশ্রিত দেখা যায়।

এই ভঙ্গীজাতির হিন্দুশাথায় ১৩৫৯টী থাক এবং মুসলমান শাথায় ৪৭টা থাক আছে বলিয়া প্রচার। ঐ গুলির মধ্যে वाग्ड़ो, वाने, वानेन्वात, वानकनाभातिया, वड्खन्त, वतवात, ভদৌরিয়া,বিসেনশোব, বুন্দেলিয়া, চামারিয়া, চন্দেলা, চৌহান, ছिপি, (धनएकाँ फ़, जनातिया, यादनान, याद्य स्मी, अहम्तात, যোগীয়া, কচ্ছবাহ, কায়স্থবংশী, কিন্নর, সকরবার, টাক্ক, ঠাকুর-বাঈ, তুর্কীয়া, অন্তর্বেদী, বিলথারিয়া, বনৌধ, বরণবার, ভোজ-পুরী-রাবত, গাজীপুরী-রাবত, জমালপুরিয়া, য়মুনাপারী, জনক-পুরो, যৌনপুরী, কথপুরিয়া, কাঠোরিয়া, মঙ্গলৌরি, মুলতানী, नानकश्रति, रेनम्रप्रती, भक्तिमा, উटेब्बनवान वा डेब्बमिन পুরিয়া, বদ্লান, বাল স্ব, নানকশাহী, চনহিয়া, ভিলোর, महान, दिन्यान, श्रद्यांच, त्राम, वहनवात्र, छशवजीया, ट्यां कत, ट्यांट्या, हुनात, धटकोनिया, गटतोठिया, जड्याद्य, জ्यूवनी, तोत्रजन, निर्मानी, शानवाड़ी, कूनशानवात, ताठी, বোলপাল, শেখাবত, তথারিয়া, চুতেলে, কলাবত, খরো-তিয়া, কোঠিয়া, কৌশিকিয়া, মথুরিয়া, পাথরবাড়, চুরেলী পাথরঘোটী, দক্ষমর্দন, রাজৌরিয়া, গঙ্গাবতী, বর্চিট, ভূমিয়ান্, বদোর, ডোমর, স্প-ভকত, ঔষিয়ার, দেশী, ডোম, বাঁশফোঁড়-ও তুরৈহা, প্রভৃতি শাথাই প্রধান।

ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু-মুসলমান নিরূপণ করা স্থকঠিন। লালবেগী ও শেখ-মেহতরেরা আপনাদিগকে হিন্দু বা মুসলমান বলিয়া পরিচিত করিলেও, কখনও মন্দির বা মসজিদে প্রবেশ করিতে পায় না। ধর্ম্মতের প্রভেদ জন্ম ইহাদের মধ্যেও সামান্ত মতপাৰ্থক্য লক্ষিত হয়। মজহবি নামক নানকশাহী লালবেগীগণ শেখ-মেহ তরদিগের সহিত একত্রে ভোজন করে। नकरनरे रिन्तू ও মুननমানের উচ্ছিষ্টার ভোজন করিতে পারে। ভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে ইহারা অপক দ্রব্য গ্রহণ করে এবং স্বশ্রেণীর নিকট হইতে পাচিত দ্রব্যগ্রহণ বা ভোজনে কোন দোষ মনে করে না। মুসলমানের স্থায় শেখগণ ত্বকচ্ছেদ করে এবং শূকরমাংস অস্থা জ্ঞান করিয়া থাকে। হেলারা কুকুর ছোঁয় না। লালবেগী ও শেথ-মেহতরেরা অপর হীনসম্প্রদায়ের লোক-দিগকে আপনাদের মধ্যে গ্রহণ করিতে পারে। ইহারা সাধা-রণতঃ অপরের শব দাহ করে না; কিন্তু দিল্লীর পশ্চিমদিথাসী ভঙ্গীগণ শবদাহ বা ঝাড়ুদারী কার্য্য করিতে ম্বণাবোধ করে না। অন্তত্ত চামারেরা ঝাঁড় দেয় এবং প্রায় ডোমেরাই শবদাহ করিয়া থাকে। মজহবি ও রঙ্গে টাগণ শিথধর্মাবলমী। পহাল গ্রহণের পর ইহার। মাথায় বড় বড় চুল রাথে। ইহার। সাধারণতঃ পরিষ্কার ও পরিচ্ছন ভাবে থাকিতে ভালবাসে। কথনও অপরের মলমূতাদি স্পর্শ করে না। তাম্রকৃটসেবনে সকলেরই নিষেধ আছে।

শিথসম্প্রদায় ভুক্ত হইলেও, নীচজাতিত্ব হেতু অপরাপর
শিথেরা ইহাদের সহিত যোগ দেয় না। ইহারা প্রধান গুরুকে
তেগ-বাহাছর নামে অভিহিত করিয়া থাকে। লালবেগী
ও হিন্দু ছুহ্রাদিগের মধ্যে ইহাদের আদানপ্রদান আছে। সৈনিক
বৃত্তিতে ইহারা বিশেষ পটু। রঙ্গেটাগণ আপনাদিগকে মজ্হবি অপেক্ষা উচ্চশ্রেণীর বলিয়া স্বীকার করে। দস্মার্তির
জন্ম ইহারা বিশেষ বিখ্যাত।

ভঙ্গীজাতির উৎপত্তি ও বিস্তৃতির কোন ধারাবহিক ইতিহাস
না থাকিলেও, বর্তুমানে তাহাদের জাতীয় ভিত্তি অপেক্ষাক্বত
প্রশন্ততর হইরাছে। নিমন্ত্রেণীতে জন্মগ্রহণ করিলেও
ইহাদের হৃদয়ে ধর্মভাব প্রবল রহিরাছে। অমৃতসর,
সরহরপুরের মক্ত্ম শাহের কবর, বান্দাজেলার কালিকা মাই,
বিদ্যাচলের বিদ্যাবাসিনী ও গদপাহাড়ী প্রভৃতি তীর্থে ইহাদের সমাগম হয়। ৩০শে চৈত্র ইহারা মহাসমারোহে উক্ত শক্তি-মূর্তিব্রের পুজা করিয়া থাকে। এ দিন তথায় ইহারা

<sup>\*</sup> এক একটা থাকের এরূপ নামকরণ সম্বন্ধে স্বতন্ত্র গল্প নির্দ্দিষ্ট আছে।

' পুল্পোত্রাদির চূড়াকরণাদি সমাপনপূর্ব্বক দেবীসমক্ষে যথা-যোগ্য বলি ও পূজা দেয়।

বারাণদার শিবালয়ঘাটস্থিত গুরু-নানকের নামে পবিত্র পঞ্চায়ত-আথড়ায় ইহাদের সামাজিক গোলঘোগ মিটান হইয়া খাকে। ইহাদের মধ্যেও সমাজ-পরিচালক একজন মণ্ডল আছে এবং তাহার নিমে আরও কএকজন কর্মচারী এই জাতীয় সভা সংগঠিত। সভার সভাপতি ও তদধীন কর্মচারিগণ সাধারণের নিকট সম্মানার্হ। ইংরাজ-সেনানিবাসে কর্ম্ম করায় তাহারাও আপনাপন দলপতি প্রভৃতির ইংরাজী নামকরণ করিয়াছে। আবশ্যক হইলে প্রসকল কর্মচারী নির্বাচিত করিয় লইতে হয়। মণ্ডল বা দলপতি ব্রিগেডিয়ার-জমাদার এবং তরিয় কর্ম-চারিগণ মুন্সিফ, চৌধুরি ও নায়েব প্রভৃতি আখ্যায় ভূষিত। ক্রপদ গ্রহণের সময় সেই শাখাগত সমস্ত লোককে একটী ভোজ দিলে পদপ্রাপ্তির আর কোন বাধা থাকে না।

এই সামাজিক সভায় কোন বিষয়ের নালিশ রুজু করিতে হইলে প্রথমে ১।০ পাঁচ দিকা তলবানা দিতে হয়। ব্যাপার শুরুতর হইলে সভাপতি সেই শ্রেণীর সমুদায় লোককে খবর দিয়া পাঠান এবং যে স্থানে ও যে সময়ে বিচার হইবে, তাহাও নির্দেশ করিয়া দেন। বিচারক্ষেত্রে বিস্তৃত মায়্রের একযারে প্রথমে জমাদার, তৎপরে চারিজন কর্মচারী এবং
তদতে সাধারণ পুরুষদিগের বিসবার আসন \* এই সভায়
সাধারণতঃ তিন প্রকার বিচার হইয়া থাকে। ১ অর্থদঙ্গ,
২ বলপূর্বক ভোগ বা থানা আদার এবং ৩ জাতিচ্যুতি (কুজৎ
কর্মা)। যদি কেহ এই সভার বিচার অগ্রাহ্থ করিয়া

\* বারাণদীবাদী লালবেদীগণ ৮ টী শ্রেণীতে বিভক্ত। ১ দদর বা দেনাকিবাদের সাধারণ কর্মচারী কর্ভ্ক রক্ষিত, ২ কালে-পণ্টন বা বেঙ্গল পদাতিক
দেনাদলের অধীন,ও লালকুর্ন্তি বা ইংরাজদেনার পরিচারক,৪ তেষান্ বা রাজঘাট
মোগলদরাই প্রভৃতি রেল-স্টেদনে কর্মকারী, ৫ সহর বা নুগরমধ্যে কর্মকারী,
৬ রামনগর বা বারানদী রাজদরকারে কর্মকারী, ৭ কোঠিবাল বা ভদ্রসাহেব
প্রভৃতি গৃহে যাহারা কার্য্য করে এবং জেনেরেলী অর্থাৎ যে সকল বাড়ুদার
ইংরাজদেনানী কর্ভ্ক বারাণদীশাদন সময়ে ইংরাজাধীনে কার্য্য করিতে
ভাহাদেরই বংশধরগণ। এক সমাজগত হইলেও এই ৮টী সম্পূদার পরস্পরে
একটু ভিন্ন; সেই জন্ম ভাহাদের মধ্যেও স্বতন্ত্র কর্মচারী নিয়োগের ব্যবস্থা
আহে। সামাজিক গগুগোল মিটাইবার সময় দলপতির সম্মূথে উক্ত আট
শ্রেণীর কর্মচারিগণ বাদিবার আদন পাইয়া থাকে। তৎপরে সাধারণ লোকের
স্থান। ইংরাজদেনা মধ্যে কর্ম্ম করিয়া ভাহারা আপনাদের মধ্যেও এইরূপ
নামকরণ করিয়াছে। তাহারা সাধারণ লোককে সিপাহী এবং ইহাদের
ক্রেণ্যে ব্যক্তি দূতরূপে সাধারণের নিকট বিচারবার্ত্তা জ্ঞাপন করে, সে পিয়দা
নামে অন্তিহিত হইয়া থাকে।

অর্থদণ্ড না দের, তাহা হইলে তাহাকে সমাজ-বহিষ্কৃত করিয়া দেওরা হয়। অসতী স্ত্রীলোকদিগের প্রতি গুরুতর সাজার ব্যবস্থা ছিল। অনেক সময়ে স্ত্রীহত্যা পাতক ভোগ করিতে হইত বলিয়া তাহারা এক্ষণে সে প্রথা উঠাইয়া দিয়াছে। জাতি হইতে বহিষ্কৃত ব্যক্তি যদি পুনরায় উপযুক্ত অর্থদণ্ড বা ভোজ দিয়া সমাজ প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করে, তাহা হইলে এই সভা তাহাকে উঠাইয়া লইতে পারে।

ইহারা স্বশ্রেণীর মধ্যে বিবাহ করিতে বাধা; কিন্তু স্ব-গোত (তর) মধ্যে নহে। কিন্তু যদি অপর খেণীর রমণী প্রথমে नानदिनीमभाजजुक হয়, তাহা হইলে পরে তাহাকে গ্রহণ করিতে কোন আপত্তি নাই। এইরূপে, ইহারা ডোম. চামার প্রভৃতির ক্যাও গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রথমা পত্নীর অভিমত ভিন্ন, অথবা তাহার বন্ধ্যাত্ব দোষ সাব্যস্ত না করিয়া ইহারা দ্বিতীয়বার বিবাহ করিতে পারে না। পিসা বা মোসোর ভগ্নীকে অথবা জ্যেষ্ঠা শালীকে বিবাহ করা নিষিদ্ধ। অপরা-পর থাকেও এরপ কতকগুলি নিয়ম আছে। কিন্তু হেলা ব্যতীত অপর সাধারণে স্বশ্রেণী ভিন্ন অন্ত শ্রেণীতে বিবাহ क्रिंडि शास्त्र ना। मवर्ग-विवाहरक हेहाता 'मामी' वरन। ডোম, ধোবী প্রভৃতি নিম্নশ্রেণীর ক্তা যদি যথাবিধি ভঙ্গীদাকা गरेंग्रा विवार करत, जारा रहेरन मिर अमवर्ग-विवार 'मागारे' নামে খ্যাত হইয়া থাকে। ঐ রমণী ধর্মান্তর গ্রহণ করিলেও আজীবন 'পরজাত' বলিয়া গণ্য হয়; কিন্তু তাহার সন্তানগণ ভঙ্গী হইবে। শেখগণ ইদলাম ধর্মে দীক্ষিতা ভদ্রবংশীয়া সকল त्रभगीतरे পाणिश्रहण कतिएक भारत ; किन्न के त्रभगी कुनित, আহীর, কোয়েরী প্রভৃতি জাতীয় হইলে কথনও বিবাহ कतिरव ना।

লালবেগীদিগের দলভুক্ত করিবার দীক্ষাপ্রণালী এইরূপ;— বে ব্যক্তি এই ধর্মান্তর গ্রহণে ইচ্ছুক, তাহাকে সামর্থ্যান্তরূপ ১।• মন হইতে ৫ সের পর্যান্ত মিষ্টার প্রস্তুত করাইয়া জাতীয় সভার সম্মুখস্থিত একটা চোকীর উপর রাখিতে হইবে। পরে যথাপূর্ব্ব কুসিনামা (বংশাবলী) ও নানক-কি-বাণী কীর্ত্তনের পর দলপতি ঐ ব্যক্তিকে চরণামৃত ও প্রসাদ খাইতে দেন। পঞ্জাবের ভঙ্গাগণের ধর্মদীকার সময় এই মন্ত্রটী পাঠ করা হইয়া থাকে।

"সোণে কা ঘট, সোণে কা মট
সোণে কা ঘোড়া, সোণে কা জোড়া
সোণে কা কুঞ্জি, সোণে কা তালা
সোণে কা কিবাড়, লাও কুঞ্জি, ঘোলা কিবাড়
দেখো দাদা পীরকা দীদার।"

ইহাই সত্যযুগের কুর্সি। ত্রেতা, দ্বাপর ও কলিযুগে এরপ সোণাস্থানে যথাক্রমে রূপা, তামা ও মৃত্তিকার উল্লেখ আছে। অনন্তর চিড়া, স্থত, পান, লবঙ্গ ও দাক্রচিনি প্রভৃতি গন্ধদ্রব্য লইয়া লালবেগের পূজা ক্রিতে হয়।

(শथ-ज्ञीिक्टिशत विवाह ज्ञानकाः (भेटे मुननमानिक्टिशत माधि वा निकात अञ्चल्छ । हिन्दुभाशात मरधा अथरम घठेक (বিচোলিয়া) দারা সম্বন্ধ ও কন্যাপণ স্থির হইলে শুভলগ্ন ধার্যা হয়। ঐ দিন একটা ভোজ হইয়া থাকে। তৎপরদিন বরের গ্রহে ও তাহার একদিন পরে কন্যার গ্রহেও একটা বিবাহমঞ্চ স্থাপিত হয়। ব্রাহ্মণগণ 'সাইট্' (ভভদিন) निर्द्धिंग कतितृत, वत्रश्रभीयशं वत नहेशा कनार्रात शृंद्ध यात्र। তখন ক্লাক্ত্রা তাহাদের বসিবার স্থান দিয়া একহাড়ি অন্ন বরের সম্মুখে আনিয়া দেয়, বরের বন্ধুরা উহার আসাদ গ্রহণ করিলে বরকর্ত্তা তাহার মধ্যে ৫টা পয়সা দিয়া থাকেন। তৎ-পরে চয়ারবাড-প্রথা অর্থাৎ দারদেশের একপার্থে বর ও কন্সা দাঁডাইয়া পরম্পরকে অবলোকন করিবেন। উভয়ের মধ্যে চাদর বাবধান থাকে, অনন্তর যথারীতি বরণ আরম্ভ হয় এবং जिलकारान्त शत गाँउ-वक्तन इटेटलंटे विवाहकार्या मगांधा हता। वावाजी-वाथगधाती माधुटा करेनक जनी व्यथवा वरतत ভগিনীপতি এই বন্ধনের একমাত্র অধিকারী ৷ প্রদিন প্রাতঃকালেই বর-কন্যার 'বিদার'। ঐ সময়ে বর কন্যা পক্ষীয় গুরুজনদিগকে নমস্বার করিলে অবস্থামূরপ যৌতুকলাভ করিয়া থাকে। তৎপরে তথাকার নাপিতানী, রজকিনী ও ধাত্রীদিগকে কিছু পারিতোষিক দিয়া বর ফিরিয়া আইসে। পিতৃ গৃহে আদিবার পর ৪ দিন পর্যান্ত বরকন্তার আর দাকাৎ হয় না। ৪র্থ দিনে বরপক্ষীয় সকল স্ত্রীলোকেরা একতা হইয়া একটা কম্বলের উপর বর ও কন্তাকে পরস্পরের সন্মুখীন করিয়া বাসাইয়া লজ্জা ভাঙ্গাইয়া দেয়।

ইহাদের মধ্যেও বিবাহ-বন্ধনছেদের ব্যবস্থা আছে। স্বামী ধ্বজভঙ্গ, কুষ্ঠ, বা উন্মাদরোগগ্রস্ত হইলে স্ত্রী বিছেদ-প্রার্থনা করিতে পারে; কিন্তু এই বিছেদের জন্ম তাহাকে ৫ কিংবা ১০ টাকা নগদ ও সামাজিক সভাকে ভোজ দিতে হইবে। উক্ত সভাই বিবাহ-বন্ধন চুক্তি করিতে একমাত্র জ্বিকারী। কিন্তু সকল স্থানের ভঙ্গীদিগের মধ্যে এরপ প্রথা নাই। শ্রীরগত রোগে স্বামী-পরিত্যাগ বিহিত নহে। স্ত্রীর চরিত্র ছাই হইলে তাহাকে ত্যাগ করা যায়। কথন কথন ঐ রমণীকে জাতি-বহিন্ধত করিয়া দেওয়া হয়। বিধবা রমণীকে তাহার দেবর বিবাহ করিতে পারে। যুদি কোন বিধবারমণী অপর কাহাকেও বিবাহ করে, তাহা হইলে সে

তাহার পূর্বস্বাসীর সম্পতিরও অধিকারিণী হইরা থাকে; কিন্তু শেখ ও গাজীপুরি-রাবতদিগের মধ্যে অপরে বিবাহিতা বিধবা-রমণীর এরূপ সম্পত্তি ভোগের অধিকার নাই।

গর্ভাবস্থার রমণীগণ গলার একটা টাকা বাঁধিরা রাখে।
তাহাদের বিখাস, ইহাতে উপদেবতাগণ ঐ গতিণীর উপর
কোনও অত্যাচার করিতে পারে না। পাঁচ বা সাতমাসে
তাহারা সতীপূজা দের। প্রসবের সময় চামার রমণীগণই তাহাদের ধাত্রী কার্য্য করে। জাতবালকের নাভিমূল ছেদনের পর স্থতিকাগৃহে পুতিরা ফেলে এবং তত্থপরে
অগ্নি জালাইয়া রাথে। ৬৯ দিনে প্রস্থতি স্নানাস্তে পবিত্র
হয়। হেলা দিগের মধ্যে দ্বাদশ দিনে পবিত্র হওয়াই নিয়ম।
তৎপরে ব্রাহ্মণ ডাকিয়া তাহারা বালকের নামকরণ করে,
ও মাথার চুল মুড়াইয়া দেয়। বালক ৫ বা ৬ বৎসরের হইলে
তাহারা কালিকা মাই বা বিয়্যবাসিনীর নিকট লইয়া য়ায়
এবং কর্ণবেধ ও চুড়াকরণাদি সমাপানাস্তে পূজা দিয়া থাকে।
মীর্জাপুরের হেলাগণ স্থতিকাগৃহ পরিত্যাগ কালে হোম ও
গঙ্গা মায়ীর পূজা করে।

ইহাদের মধ্যে শবদেহ দাহ বা প্রোথিত করিবার কোন বিশেষ নিয়ম নাই। কেহ কেহ শবদেহ পুতিয়া রাখে, কেহ কেহ মুখাগ্নি বা হাত পা পোড়াইয়া শবদেহ সমাহিত করে। তৎপরে কবরস্থ শবদেহের তৃপ্তির জন্ত তহপরে খাদ্যাদি দেয়। অপেকাকৃত উয়ত হিল্-ঝাড়ুদারগণ নিমশ্রেণীর বাজণের ঘারা মুখাগ্নি-মন্ত্র পাঠ করাইয়া আপনাপন শবদাহ করে এবং অবস্থান্ত্ররপ শাদ্ধাদিও করিয়া থাকে। শেখদিগের বালকগণ প্রেতাত্মার তৃপ্তির জন্ত কলিমা পাঠ এবং তীজ ও বর্দি উৎসব করিয়া থাকে। লালবেনী ও গাজীপুরী-রাবতগণ পিতৃপক্ষে শ্রাদ্ধ ও পিণ্ড দেয়।

দাক্ষিণাত্যের আন্ধান নগর, সাতারা, বেলগাম ও ধারবাড় প্রভৃতি জেলায়ও এই ভঙ্গীজাতির বাদ আছে। ইহাদের আচারব্যবহার ও কুলপ্রথা পরম্পরে বিভিন্ন হইলেও ইহাদিগকে উত্তর-ভারতীয় ভঙ্গীশ্রেণীভূক্ত করিতে পারা যায়। বেলগামের হালালথোর ভঙ্গীগণ মহাও মাংসদেবী। অস্বা-ভবানী খেল্লমা ও ব্রহ্মদেব ইহাদের উপাদ্য দেবতা। ইহারা হিন্দু-পর্ব্বে উপবাসাদি না করিলেও, তৎসমুদায় পালন পক্ষে কোনও ক্রটী করে না। ইহাদের মধ্যে বিধবা-বিবাহ প্রচলিত আছে। জাত-বালকের ৫ দিনে পাঁচ-ভাই পূজা ও ১২ দিনে নামকরণ হইয়া থাকে। তিন দিনে ইহারা মৃতের কবরের উপর পিণ্ড দেয়। ১০ দিনে অশৌচান্ত ও জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ হয়। সকল বান্ধণেই ইহাদের পৌরহিত্য করিতে পারে।

সাতারাজেলাস্থ ভদীদিগের দশেরা ও দেবালী উৎসবই প্রধান। ইহারা স্থানীর হিলুদেবদেবীসমূহের পূজা করিয়া থাকে। বহিরোবা, দেবকাই, জনাই, জ্যোতিবা ও নরশোভ প্রভৃতি ইহাদের কুলদেবতা। ঐ সকল দেবমূর্ত্তি ইহারা আপনাপন গৃহে রাখিয়া পূজা করে। বাল্যবিবাহ, বছবিবাহ ও বিধবাবিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত আছে। নগরের ময়লা পরিদার করাই ইহাদের প্রধানকার্য্য। যথন সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত থাকে, তখন তাহাদের বেশভ্ষা নিতান্ত অপরিচ্ছন, কিন্তু দিনের কার্য্য সমাধা করিয়া ইহারা ত্রীপুরুষ্যে সন্ধ্যার সময় পরিপাটী বেশভ্ষায় সজ্জিত হইয়াপথে ভ্রমণ করিয়া থাকে। মাংস ও মাদক-দ্রব্য মাত্রই ইহাদের প্রিয়।

আনদনগরবাদী ভঙ্গীরা আষাঢ় ও কার্ত্তিকের শুক্লাএকাদশী, দশেরা, দেবালী, গোকুলাষ্টমী ও শিবরাত্তি প্রভৃতি
পর্বে বিশেষ শ্রনাবান্। ছদেনী-ব্রাহ্মণগণ হিল্ভঙ্গীদিগের
এবং কাজীগণ শেথ-ভঙ্গীদিগের বিবাহ কার্য্যে যাজকতা করে।
শবদেহ প্রোথিত করিবার পর ২০ অথবা ৪০ দিনে ইহারা
জ্ঞাতি কুটুম্বের ভোজ দিয়া থাকে। এখানকার ভঙ্গীগণ হিল্
ও মুসলমানের সকল পর্বহি লক্ষ্য করিয়া চলে।

ধারবাড়বাসিগণ প্রান্ন সকলবিষয়েই দাক্ষিণাত্যের অপর ভঙ্গীদিগের অমুকরণ করিয়া থাকে। দক্ষিণ-ভারতের ভঙ্গীগণ বলে যে, তাহারা গুজরাত ও উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া বাস করিয়াছে। স্থানীয় কতকগুলি আচারব্যবহারের অমুকরণ করিলেও তাহাদের অপর সকল বিষয়েই প্রায় উঃ পঃ ভারতের ভঙ্গীদিগের অমুরূপ।

ভঙ্গীভীর দীক্ষিত, সোমপ্রয়োগনামক গ্রন্থ প্রণেতা। ভঙ্গীল (ক্লী) জ্ঞানেন্দ্রিয়ের বৈকল্য।

ভঙ্গুর (ত্রি) ভজ্যতে স্বয়মেবেতি ভন্জ (ভঞ্গভাসভিদো ঘুরচ্। পা অহা১৬১) ইতি কর্ম্মকর্ত্তরি ঘুরচ্, ঘিরাং কুত্ব-মিতি কাশিকা। ১ স্বয়ং ভঞ্জনশীল, ভঙ্গশীল, ভঙ্গপ্রবা।

"কামান্ কাময়তে কাইমার্যদর্থমিত প্রুষঃ।

স বৈ দেহস্ত পারক্যো ভঙ্গুরো যাত্যুপৈতি চ ॥"(ভাগ ৭,৭।৪৩)

২ কুটিল। (পুং) ৩ নদীর বাঁক। (শক্মালা) ভঙ্গুরা (স্ত্রী) ভঙ্গুর-টাপ্। ১ অতিবিধা। ২ প্রিয়ঙ্গু।

ভঙ্গুরতা (স্ত্রী) ভঙ্গুরশু ভাবঃ তল্ টাপ্। ভঙ্গুরের ভাব। ভঙ্গুরাবত (ত্রি) ১ পাঁপী, রাক্সাদি। ২ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তি।

"দিবে দিবে হস্তারং ভঙ্গুরাবতাং" ( শুক্লযজু • ১১।২৬)
'ভঙ্গুরাবতাং ভঙ্গুরং ভঞ্জনীয়ং পাপং তদ্যেষামন্তি তে ভঙ্গুরবস্তো
বিঘাতকাঃ রাক্ষ্যাদয়ঃ যদা ভঙ্গুরং অনবস্থিতং মনো যেষাং তে
ভঙ্গুরবস্তঃ অনবস্থিতচিত্তবৃত্তয়ঃ তেষাং' (বেদদীপ • )

বৈদিক প্রয়োগে 'ভঙ্গুরাবং' এইরূপ পদ হইয়াছে, কিস্ক লৌকিক প্রয়োগে 'ভঙ্গুরবং' হইবে।

ভক্ষোদ, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর বিশাথপত্তন জেলার অন্তর্গত একটা ভূমিভাগ। এখানে খোণ্ড জাতির বাস আছে। পূর্বে এখানে নরবলি হইত। [বিসেম-কটক দেখ।] ভক্ষ্য (ক্লী) ভক্ষায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি ভক্ষ (বিভাষাতিল মাষোমাভক্ষাণ্ড্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি পক্ষে যং।ভক্ষাক্ষেত্র, যে ক্ষেত্রে ভক্ষা হয়। (ত্রি) ভক্ষমইতীতি ভক্ষ-দন্তাদিয়াৎ

ষং। ২ ভঙ্গার্হ।
ভঙ্গা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ্ জেলার অন্তর্গত একটী নগর।
রাপ্তী ও ভাক্লা নদীর দেয়াবের উপর অবস্থিত। ইহার

চতুদ্দিকে বিত্তীর্ণ আত্রবন।
ভচক্র (ক্লী) ভাগাং রাশীনাং চক্রং। রাশিচক্র, রাশিদিগের
স্ব সংস্থানবিশেষ দারা বিরচিত গোলাকার চক্র।
"নিরক্ষদেশেকিতিমওলোপগৌ ধ্রুবেনী নরঃ পশুতি দক্ষিণোত্তরো।
তদাশ্রিতং তে জল্যস্ত্রবং সদা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥"
(সিকান্তশিরো। গোলাধ্যায়)

২ নক্তিচক্র। ৩ নক্ত্রসমূহ।

ভদ্ধ ১ ভাগ, পৃথক্করণ। ২ সেবা। ৩ ভক্তি। ৪ আশ্রা।
ভাদি-উভয়৽ সক৽ অনিট্। লট্ ভজতি-তে। লোট্ ভজত্-তাং।
লিট্ বভাজ, ভেজুতুঃ, ভেজিথ, বভক্থ, ভেজিব, ভেজে।
লুট্ ভক্তা। লুট্ ভক্ষাতি-তে। লুঙ্ অভক্ষীৎ, অভাক্তাং,
অভাক্ষঃ;অভক্ত, অভক্ষাতাং, অভক্ষত। সন্ বিভক্ষতি-তে।
যঙ্বাভজাতে। যঙ্লুক্ বাভক্তি। গিচ্ ভাজয়তি। লুঙ্
অবীভজৎ।

ভক্ত, ১ পাক ২ বিশ্রাণন, দান। চুরাদি, উভন্ন॰ সক । সেট্।

লট্ ভাজয়তি-তে। লিট্ ভাজয়াঞ্কার-চক্রে। লুঙ্
অবীভজ্ত-ত।

ভদ্ধ > দীপ্তি। চুরাদি ও উভয় সক বিষ্ট্, ইদিং। লট্ ভঞ্জয়তি-তে, লুঙ্ অবভঞ্জং-ত।

ভক্ত, পশ্চিম ঘাট পর্বতমালার অন্তর্গত একটী প্রাচীন স্থান। ভোরঘাট হইতে হুই ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। এখানে খৃষ্ট পূর্বাবেদ নির্দ্মিত একটী প্রাচীন চৈত্যের (গুহামন্দির) নিদর্শন পাওয়া যায়।

ভজক (ত্রি) ভজতীতি ভজ-ধূল। ১ ভজনকারী। ২ বিভাজক। ভজগ (পুং) রোমক দিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ।

ভদ্ধ ( বি ) ভদ্ধতি বিভদ্ধতীতি বা ভদ্ধ-লটঃশৃত্। ১ ভাগ-কর্ত্তা। ২ সেবক, ভদ্ধনাকারী।

ভন্ন (ক্লী) ভন্ত-ভাবে লুট্। ১ ভাগ। ২ সেবা।

"দারান্তে যে ভজনসহায়াঃ পুত্রান্তে যে তদ্ধনকায়াঃ।
ধনমপি তদ্ধরিভজনার্থং নো চেদেতৎ সর্বং ব্যর্থন্॥"(মোহমূদার)
বৈষ্ণবিদিগের ভজন সাধনার একটী অঙ্গ। দেবাদির উদ্দেশে গীত ও স্তবকে ভজন কহে।

ভ জনতা (স্ত্রী) ভজনস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। ভজনের ভাব বা ধর্ম।

ভজনানন্দ, অবৈতদর্পণ-রচয়িতা। ইনি ভূজরাম নামেও পরিচিত ছিলেন।

ভ জনীয় (ত্রি) ভজ-অনীয়র। ভজনযোগ্য, বিভাগের উপযুক্ত। ২ দেবনীয়, দেবার যোগ্য।

ভ জ মান ( ত্রি ) ভজতে ফলন মুবগ্গাতীতি ভজ- েতাচ্ছীল্যবয়ো-বচনশক্তিষু চানশ্। পা ১২১২৯ ) ইতে আনশ্, শানজ্বা। ১ স্থায়। ২ ন্যাগ্গাত দ্রব্যাদি। ভজ-কর্ত্তরি শানচ্। ৩ বিভাগকারী, ভাগকর্তা। ৪ দেবক, সেবাকারী। ৫ সাত্ত-ন্পের পুত্রভেদ। (ভাগ ১২৪৬)

ভজান (দেশজ) বিরোধি বাক্যের যাথার্থ্য প্রতিপাদন।
ভজি (পুং) ভজ-ধাতুনির্দ্দেশে ইন্। ১ ভজধাতু। ২ সাত্বত-নুপের পুত্রভেদ। ইহার পাঠান্তর 'ভজিন্'।

"পুরুহোত্রস্থনোঃ পুত্রস্তস্থায়ুঃ দাগতস্ততঃ।

ভজমানো ভজিদিব্যো বৃষ্ণিদেবাবৃধোহন্ধকঃ॥"(ভা৽ ৯৷২৪৷৬) ভজেন্য (ত্রি) ভজ-বাহু•্কর্মণি-এন্য । ভজনীয়। (ভাগ ৫৷১৭৷১৮) ভজের্থ (পুং) রাজভেদ। (ঋক্ ১০৷৬০৷২)

ভিজি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র পার্কত্য রাজ্য।
ভূপরিমাণ ৯৬ বর্গ মাইল। অক্ষা৽ ৩১°৭'৫৽ হইতে ৩১°
৭'৪৫ 'উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭৭°২'৩৽ ইইতে ৭৭°২৩'১৪" পূঃ
মধ্য। এখানকার সন্ধারেরা রাজপুতবংশীয় ও রাণা উপাধিধারী। কাঙড়া রাজবংশের কোন বংশধর এইস্থান জয় করিয়া
বর্তুমান রাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১৮০৩ এবং ১৮১৫
খুষ্টাব্দে গুর্খাগণ এইস্থান লুঠন করে। ইংরাজগণ গুর্খাদিগকে
তাড়াইয়া দিয়া রাণাকে দেই সম্পত্তির ভোগাধিকার প্রদান
করেন। এই উপকারের জন্ম ইংরাজকে তিনি প্রতিবংসর
১৪৪০ টাকা কর দিয়া থাকেন। তাঁহার ফাঁসির হুকুম দিবার
অধিকার নাই।

ভজ্য (ত্রি) ভজ-বং। ১ বিভাগবোগ্য। ২ সেবনীয়, পূজার্হ। ভজ্যমান (ত্রি) ভজ-কর্মণি শানচ্। ১ বিভজ্যমান, যাহা ভাগ করা যায়। ২ সেব্যমান। ৩ খণ্ডামান।

ভঞ্জ ১ আমদিন। ২ ভঙ্গ। কথাদি পরক্ষৈ সকু জনিট। লট্ ভনক্তি, ভঙ্ক্তঃ, ভঞ্জি। লিঙ্ ভঞ্জাং। লঙ্ অভনক্, জভঙ্কাং, অভঞ্ন। লিট্ বভঞ্জ, বভঞ্জুঃ। লুট্ ভঙ্কা। ল্ট ভঙ্ক্যতি। লুঙ্ অভাঙ্কীং, অভাঙ্কাং, অভাঙ্কু:।
কর্মণি ভজ্যতে, অভাজি। সন্-বিভঙ্ক্ষতি। ষঙ্ বন্ধজ্যতে,
বন্ধঙ্ক্তি। ণিচ্-ভঞ্জয়তি। লুঙ্-অবভঞ্জং।
ভঞ্জ, একটী প্রাচীন রাজবংশ। ইহারা উড়িষাা প্রদেশে

ভঞ্জ, একটা প্রাচান রাজবংশ। ইহারা ডাড়য়া প্রদেশে রাজত্ব করিতেন। শিলালিপি হইতে এই ভঞ্জ বংশের এই-রূপ হুইটী তালিকা পাওয়া যায়।



্ আর একথানি শিলালিপিতে এই বংশের **অপর ক**য়জন রাজারও বংশাবলী পাওয়া গিয়াছে—

ভঞ্জক ( ত্রি ) ভঞ্জ-ধূল্। ১ ভঞ্জনকর্ত্তা, নিরাসক। ২ ভঙ্গকারক। ভঞ্জন ( ক্লী ) ভন্জ-ল্যুট্। মোটন, ভঙ্গকরণ।

"যন্ত্রাণি বিবিধান্যেব ক্রিয়াস্তেষাঞ্চ বণিতাঃ।

অবমর্দ্য: প্রতীঘাতঃ কেতনানাঞ্চ জ্ঞানম্॥" (ভারত ১২।৫৯।৬২)
২ নির্দন। (ত্রি) ও ভঞ্জক। (পুং) ৪ অর্কবৃক্ষ,
আকলগাছ। ৫ শির্ঃকর্ণাদির আমর্দ্দন। (সুশ্রুত স্থুত ২৭ অ৩)

৬ বায়্জন্য ত্রণবেদনাবিশেষ। ( স্কুশ্রুত স্থ ২২ অ • )
ভঞ্জনক (পুং) ভনক্তি আমদিয়তীতি ভঞ্জ-ল্যু, ততঃ স্বার্থে
সংজ্ঞায়াং বা কন্। মুখরোগবিশেষ।

সংজ্ঞায়াং বা কন্। মুখবোগাবশেষ।

"বক্তুং বক্রং ভবেদ্যস্থ দস্তভঙ্গশ্চ জায়তে।

কফবাতক্তো ব্যাধিঃ স ভঞ্জনকসংজ্ঞিতঃ ॥"(মাধবকর)
এই রোগে মুখবক্র এবং দস্তভঙ্গ হয়, ইহা কফ ও বায়ুজ্ম

হইয়া থাকে।

ভিঞ্জনাগিরি (পুং) পাণিনির কিংগুলুকাদিগণোক্ত প্রক্তি-

ভঞ্জর (পুং) ভনক্তীতি ভঞ্জ-বাহুলকাৎ অক্ন। দেবকুলো-ভূত তক্ত । পর্যায়—কাচিম। (ত্রিকা•)

ভেদ। (পা ৬।৩।১৭)

ভঞ্জা (স্ত্রী) ভনক্তি ভয়াদিকমিতি ভঞ্জ-অচ্, টাপ্। অরপ্ণা "ভীতিহা ভয়হস্ত্রী চ ভাবনাবশবর্তিনী। ভীমাঙ্গবাসিনী ভঞ্জা ভিত্তিসংবিতিবর্দ্ধিনী॥"

( রুজ্যামল সপ্তবিভা রহস্ত )

ভট, ১ ভৃতি, ভরণপোষণ, ২ কর্ম্স্ল্য গ্রহণ। ০ ভাষণ। ভাুদি । পরশ্বৈ সক । দেট্। লট্ ভটতি। লোট্ ভটতু। লিট্ বভাট। লুট্ ভটতা। লুঙ্ অভটীং, অভাটীং। ণিচ্ ভটয়তি। ঘটাদি। লুঙ্ অবভটং।

" যো ভাটিমিত্বা শকটং নীত্বা চাত্তত্ত্ব গচ্ছতি। ভাটং ন দত্মাৎ দাপ্যোসাহবক্ষঢ়ভাপি ভাটকম্॥" (বৃদ্ধমন্থ) ভট্ট (পুং) ভট্যতে শ্রিম্নতে, বা ভটতীতি ভট-অচ্। ১ যোদ্ধা। ২ মেচ্ছভেদ। ৩ বীর।

"পদে পদে সন্তি ভটা রণোন্ডটা ন তেরু হিংসারস এষ পূর্য্যতে। ধিগীকৃশং তে নৃপতেঃ কৃবিক্রমং ক্রপাশ্রেরে যঃ ক্রপণে পতত্রিণি" (নৈষধ ১। ১৩২)

৪ পামরবিশেষ। ৫ রজনীচর। ৬ বর্ণসঙ্কর জাতিবিশেষ। "বর্দ্ধকারান্তটো জাতো নাটিক্যাং বরবাহকঃ।"(পরাশরস॰) বর্দ্ধকার হইতে ভটের উৎপত্তি হয়।

ভটা (স্ত্রী) ভট-টাপ্। ইক্রবারুণী, চলিত রাখালশসা।(রত্নমা•) ভটবলাপ্র (পুং) বীরপুরুষ, সেনাপতি। (ক্লী) সেনাসমূহ। (দিব্যা ৬৬।২৬, ২১৮।১১)

ভট্ ভটম। তৃতীর্থ (ক্লা) তীর্থানে । (শিবপু । )
ভটার্ক (পুং) বল্লভী রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ইনি প্রথমে
দেনাপতি আখ্যার ভূষিত ছিলেন। মৈত্রক জাতিকে পরাভূত করার তহংশ মৈত্রক নামে প্রাসিদ্ধ হয়। [বলভী দেখ]
ভটিত্র (ক্লী) ভটতি ভট্যতে বেতি ভট-ইত্র। শ্লপকমাংসাদি।
(পারদা) কাবাব।

ভটেশ্বরী (স্ত্রী) রাজপ্তনার আবুপর্ববস্ত শক্তিমূর্ত্তি বিশেষ।
দাভি শাথাভূক্ত জনৈক রাজপুত তাঁহার আরাধনা করিয়া
শ্রীদমৃদ্ধি লাভ করেন। তদবধি তাহার বংশধরগণ ভটেশ্বরীয়া
আথ্যা লাভ করে। এখনও দাবেলা-সরোত্রী নামক স্থান
তাহাদের অধিকারে আছে।

ভট্কলা (স্ত্রী) তীর্থবিশেষ।

ভট্ট (পুং) ভটতীতি ভট-বাহুলকাং তল্। > জাতিবিশেষ,

"বৈগ্ৰায়াং শ্দ্ৰবীৰ্য্যেণ পুমানেকো বভূব হ।

স ভট্টো বাবদূকশ্চ সৰ্বেষাং স্কৃতিপাঠকঃ॥"

( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপু ৽ ব্রন্ধখ ৽ ১ ৽ অ ০ )

বৈশ্বার গর্ভে ও শৃদ্রের ওরসে এই জাতির উৎপত্তি হয়। ইহারা সকলের স্থতিপাঠক ও বাবদৃক। ইহাদের উৎপত্তি বিবরণ অন্তর্মপণ্ড দেখিতে পাওয়া যায়। ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিপ্রকল্যাতে ভট্টজাতির উৎপত্তি হয়। এই জাতি রাজার শিৰির সমীপে বাদ করিবে।

'ক্তিরাদ্বিপ্রকন্তারাং ভট্টো জাতোহসুবাচকঃ।'(ব্রবৈ•ব্রথ• ৭অ

"ব্রাক্ষণং ক্ষত্রিয়ং বৈশ্রুং সচ্চূত্রং গণকং শুভম্। ভট্টং বৈত্যং পুষ্ককারং স্থাপয়েৎ শিবিরান্তিকে॥" (ব্রহ্মবৈবর্ত্ত শ্রিক্সভ০ ১০১ অ০)

২ স্থামিত্ব। ৩ বেদাভিজ্ঞ। ৪ পণ্ডিত। ৫ তুতাতাভিধ মীমাংসক ভেদ, ইহার মত মীমাংসা-দর্শনে অভিহিত হইয়াছে [মীমাংসা দেখ]

ভট্ট ১ মোক্ষপদ মীমাংসা প্রণেতা। ২ আলঙ্কারিক, অলঙ্কার-সর্কব্যে তাঁহার নামোল্লেথ আছে। ৩ সংস্তক্ত ও বেদপারগ ব্রাহ্মণদিণের উপাধি।

ভট্ট (বত্তক) স্থমাত্রাদ্বীপের মান্দেলিক উপত্যকাবাদী জাতি-বিশেষ। ইহারা ষে ভাষার কথা কর, তাহা মলরবাদীর ভাষা হইতে ভিন্ন, কিন্তু উহাতে নিকটবর্ত্তী স্থান সমূহের ভাষাগত অনেক সাদৃগু আছে। লিপিদ্বারা ভাষা ব্যক্ত করিবার জন্ধ ইহারা আপনাদের উপযোগী একটা বর্ণমালা স্বাষ্টি করিরাছে। ভারতীর দ্বীপপুঞ্জস্থ এই অসভ্য জাতির মধ্যে অক্ষরমালার আবি-ক্ষার ও ভাষাতত্বের উজ্জ্বল আলোক প্রদারিত হইলেও নরমাংস ভোজনরূপ জঘন্যবৃত্তি ইহাদের হৃদয় বহুকাল হইতে কল্-ষিত করিয়া রাথিয়াছে। ব্যভিচার, মধ্যরাত্রে লুটপাট, রণে বন্দী, জাত্যন্তরে দার-পরিগ্রহকারী, অথবা বিশ্বাস্থাতকতাপূর্ক্ক অন্য গ্রাম, গৃহ বা মন্ত্র্যকে আক্রমণ ও গ্রামাদি দাহন প্রভৃতি দোষহৃষ্ট ব্যক্তিকে ইহারা কাটিয়া থাইয়া ফেলে \* ইহারা ভূত-যোনি প্রভৃতিতে বিশ্বাস করে।

ভট্টকেদার বৃত্তরত্বাকর প্রণেতা।

ভট্টনায়ক জটনক আলঙ্কারিক। মলিনাথ ইহার নামোলেথ করিয়াছেন।

ভট্টনরায়ণ, মহারাজ আদিশ্র কর্তৃক বঙ্গে আনীত পঞ্চ কনৌজী ব্রাহ্মণের একতম ক্ষিতীশের পুত্র। তিনি শাণ্ডিল্য-গোত্রীয় ছিলেন। আদিশ্রতনয় ভূশ্রের সহিত তিনি রাচ্দেশে আসিয়া বাস করেন, তদবধি তাঁহার সস্তানগণ রাটীয় আধ্যায়

\* ১২৯০ খৃষ্টান্দে মার্কোপোলে ও ১৮২০ খৃষ্টান্দে সর ষ্টাম্ফোর্ড রাফলস্
স্বীয় ভ্রমণবৃত্তান্তে এবং মার্স ভেন সাহেব স্বীয় স্থমাত্রা ইতিবৃত্তে এই বীভংস
ব্যাপারের উল্লেখ করিয়াছেন। ১৮৬৫ খৃষ্টান্দে আমেরিকাবাসী ভ্রমণকারী
প্রোফেসার বিকমোর স্থমাত্রা পরিদর্শনে আসিয়া এই ভট্টজাতির নরমাংস
সেবনের বিষয় অবগত হন। তিনি লিখিয়াছেন, ওলন্দাজগণ মান্দেলিক্ষ
উপত্যকা অধিকার করিলে যাহারা পর্বতবক্ষে লুকাইত হয়, তাহারা এখনও
নরমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে; কিন্তু যাহারা ওলন্দাজ সহবাসে সভ্যজগতে বাস
করিতেছে, তাহারা এই নিকৃষ্ট বৃত্তি ভুলিতে বাধ্য হইয়াছে। সিপিরোকের
রাজা পেতৃক্ষের ওলন্দাজ শাসনকর্ত্তাকে বলেন যে, তিনি প্রায় ৪০বার নরমাংস
ভক্ষণ করিয়াছেন, উহার আফাদ অপর সকল ভক্ষণীয় দ্রব্যের অপেক্ষা
উৎকৃষ্ট ।

ভূষিত হইয়ছিল। তাঁহার বরাহ, বাটু, রাম, নান, নিপো, গুঞি, গুণ, গুড়, বিক, গুঠ, নিনো, মধু, দেবা,সোম, কাম ও দীন নামক বোল পুত্র রাজা ক্ষিতিশ্র কর্তৃক :৬ থানি গ্রামাধিকার প্রাপ্ত হন। ঐ পুত্রগণ বর্ত্তমান ১৬টা রাজ্মণবংশের আদিপুরুষ। তাঁহারা ঐ গ্রামে বসবাসহেত্ তত্তদ্গ্রামীয় আখ্যালাভ করিয়াছিলেন। বরাহ—বাড়ুরী, রাম—গড়গড়ী, নিপো—কেশরকোণী, নান—কুস্থমকুলী, বাটু—পারিহাল, গুঞি—কুলভী, গুঠ—দীর্ঘাঙ্গী, গুণ—ঘোষালী, বিকর্ত্তন—বটব্যাল, (বড়াল), গৃঢ়—মাসচটক, নিনো—বস্থমাড়ী, মধু—কড়িয়াল, দেব—সেউ, সোম—বোক্টাল, দীন—কুশি (কুশারী) এবং কাম ঝিক্রাড়ী হইয়াছিলেন।

২ বেণী-সংহার নামক নাটক প্রণেতা। ৩ রঘুনাথ দীক্ষি-তের পুত্র। তিনি ১৬৮৬ বিক্রমশাকে 'অপেক্ষিত-ব্যাথ্যানম্' নামে উত্তররামচরিতের একথানি টীকা প্রণয়ন করেন।

8 প্রয়োগরত্ব প্রণেতা, শ্রীভট্টরামেশ্বর স্থার বারাণদীধামে থাকিয়া তিনি ঐ গ্রন্থ সম্পাদন করেন।

৪ জনৈক কাশ্মিরী পণ্ডিত। স্তবচিস্তামণিবিবৃতি নামে একখানি গ্রন্থ রচন্নিতা। ইনি মহামাহেশ্বর উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভট্ট প্রায়াগ (পুং) গঙ্গা ও যম্নার সঙ্গম-স্থান। ভট্টবলভাদ্ধ (পুং) ব্লাসিদান্তের একজন দীকাকার। ভট্টবাজিক (পুং) জনৈক কবি। শাঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহাঁর উল্লেখ আছে।

ভট্টভাক্ষর মিশ্র (পুং) জনৈক টীকাকার। ভট্টমদন (পুং) জনৈক গ্রন্থকর্ত্তা।

ভট্টভাম বাবণাৰ্জ্নীয় নামক কাব্যপ্ৰণেতা। ইনি বলভী-স্থান-নিবাসী ছিলেন।

ভটু মূর্ত্তি জনৈক তেলগু কবি। ইনি রাজা কৃষ্ণরায়ের সভায় বিগ্রমান ছিলেন। তৎকৃত 'নরেশভূপালিয়ম্ ও বস্কুচরিত্রম্' নামক গুইখানি অত্যুৎকৃষ্ট কাব্য পাওয়া যায়।

ভট্টমল্ল (পুং) একজন বৈয়াকরণিক। ইনি অখ্যাতচল্রিকা বা একার্থাখ্যনিঘণ্টু, শব্দার্থ-বৃত্তি ও ক্রিয়ানিঘণ্টু নামে কয়-খানি ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন।

ভট্টবশস (পুং) জনৈক কবি।

ভট্ট বিশেশ্বর (পুং) মিতাক্ষরার স্থবোধিনী নামক টীকা-কার। পেটিভটের পুত্র।

ভট্ট শিব (পুং) একজন দার্শনিক পণ্ডিত, শঙ্করদিয়িজয়ে ইহার নামোল্লেথ আছে। ইনি সাংখ্যমত থগুন করেন। ভট্টশক্ষর, বৈদ্যাবিনোদ নামক বৈদ্যকগ্রন্থ সঙ্কলন কর্তা। অনস্তভট্টের পুত্র। অম্বরপতি জয়সিংহের পুত্র রাজা রাম-সিংহের অমুমত্যমুসারে ইনি উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন।

ভট্ট শ্রীশঙ্কর (পুং) জনৈক জ্যোতিষী। বৃহজ্জাতকে ইহার নামোল্লেথ আছে।

ভট্টসোত্মশ্বর (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। কমলাকরভট্টের শুদ্রধর্মতত্ত্বে ইহার উল্লেখ আছে।

ভট্ট সোক্ষর, কুমারিলক্ত তন্ত্রবার্ত্তিকের টীকা-রচম্বিতা। মাধবভট্টের পুত্র। 'আরস্থধা' তাঁহার উপাধি ছিল।

ভট্টস্থামিন্ (পুং) একজন কবি। শাঙ্গধরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ভট্টাচার্য্য (পুং) ভট্ট: তুলাতভট্ট: আচার্য্য: উদয়নাচার্য্য:
তৌ তুলাতরা তন্মতাভিজ্ঞত্বেনাস্তাদ্যেতি অন্। > তুলাতভট্ট
ও উদয়নাচার্য্য তুলা। যিনি তুলাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের স্থায়
পণ্ডিত, তিনিই ভট্টাচার্যা। ২ তুলাতভট্ট ও উদয়নাচার্য্যের
ন্মতাভিজ্ঞ। ভট্ট-চ আচার্যান্চ, দুল্ম:।

"নান্তিকানাং নিএহায় ভট্টাচার্য্যে ভবিষ্যতঃ ॥" (প্রাচীনবাক্য)
বে ব্রাহ্মণ তুতাত ভট্টের মীমাংসা ও উদয়নাচার্য্যের
ন্থায়সংগ্রহ অধ্যয়ন করিয়া ক্বতবিশ্ব হইয়াছেন, তিনিই এই
উপাধি পাইবার ব্যোগ্য। দর্শনশাস্ত্রজ্ঞ, অধ্যাপক, বেদাধ্যান্নী ব্রাহ্মণেরও এই উপাধি।

ভট্টাচার্য্য > অশোচত্রিংশচ্ছ্রোকীটীকা, অশোচসংগ্রহ ও তাহার বিবৃতি এবং ত্রিংশচ্ছ্রোকী প্রভৃতি কএকথানি গ্রন্থ প্রণেতা।

২ কাব্য-প্রকাশ রচয়িতা।

৩ পদ্মজরী, শান্তিশ্যস্ত্রদীপিকা ও সিদ্ধান্তপঞ্চানন নামক ভারত্রন্থ প্রথমন কর্তা।

৪ মুক্তাবলী ও তট্টীকা প্রণেতা।

৫ নাদদীপক নামক সঙ্গীতগ্রন্থ রচিয়তা।

ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি (পুং) গ্রায়সিদ্ধান্তমঞ্জরী রচয়িতা। ইহার পূর্ণ নাম জানকীনাথ ভট্টাচার্য্য চূড়ামণি।

ভট্টাচার্য্যতর্কালস্কার, দ্রব্যভাষ্যটীকা নামে প্রশন্তপদাচার্য্যকৃত বৈশেষিকদ্রব্যলক্ষণভাষ্যের ব্যাখ্যা প্রণেতা। ইনি মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভট্টাচার্য্য শতাবধান (পুং) রাঘবেক্রের নামান্তর। ভট্টাচার্য্যশিরোমণি, নৈয়ায়িক রঘুনাথের নামান্তর।

ভট্টার (ত্রি) ভটতীতি কিপ্, ভট্ চামো তারশ্চেতি কর্মধা। পুষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ যদা ভট্টং স্বামিত্বং ঋচ্চতীতি অণ্। পূজ্য।

'নোনদিহ্লারভট্টারপ্রশ<mark>স্তকলসাদয়ঃ।</mark>

বদ্ধাথ হর্ষদেবেন কারাগারং প্রবেশিতাঃ ॥(রাজতর ৭।৮৩৭) ভট্টার ক ( পুং) ভট্টার সংজ্ঞায়াং কন্। ১ নাট্টোক্তিতে রাজা ভট্টারক নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। ২ তপোধন।
৩ দেব। (ত্রি) ৪ পূজ্য। (পুং) ৫ স্থ্য।

"প্রবিষ্টেষ্ ততঃ কোপাৎ পুরং শুভধরাদিষ্।
ভট্টারকামঠে দিলা ভূমঃ পুত্রং ব্যদর্জ্মন্ত।

(রাজতর• ৬।২৪০)

ভট্টারক, গুপ্তরাজ স্কলগুপ্তের জনৈক সামস্তরাজ। ইনি সেনাপতি ভটার্ক বা ভট্টারক নামে প্রসিদ্ধ ছিলেন। সৌরা-ষ্ট্রের সামস্তপদে অধিষ্ঠিত থাকিয়া ইনি ক্রমে বলভীর অধীমর হইয়া ছিলেন। ইহার প্রচলিত মুদ্রায় "মহারাজ্ঞো মহাক্ষত্র পরমাদিত্য রাজ্ঞো সামস্ত মহা শ্রী ভট্টারকশু" এই-রূপ পাঠ লিখিত আছে।

২ প্রভাসথণ্ড বর্ণিত গুজরাত প্রদেশের জনৈক রাজা।
( প্রভাসথণ্ড ২৮/২/১০)

ও জৈনদিগের সারস্বত-গচ্ছের অন্তর্গত আচার্য্য, ধর্ম্মভূষণ প্রথমের নামান্তর।

ভটার কমুনি, সারস্বতগচ্ছের অন্তর্গত বর্দ্ধমানশিষ্য ধর্ম-ভূষণ হয়ের নামান্তর।

ভট্টারকবার (পুং) ভট্টারকঃ স্থ্যঃ তস্ত বারঃ। রবিবার। "সংধ! স্বায়্নির্মিতাস্তদত্ত ভট্টারকবারে কথমেতান্ দক্তৈঃ স্পুশামি" (হিতোপ•১ পরি•)

ভট্টারিকা (স্ত্রী) নদীভেদ। (কালিকাপু• ২৩২।৮০।১১)

২ অনহিলবাড় পত্তনের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান।
ভট্টি, পঞ্জাববাসী রাজপুতজাতির একটা শাখা। [ভাটি দেখ।]
ভট্টি, ভট্টিকাব্য প্রণেতা ভর্ত্হরির নামান্তর। তিনি ভর্তৃস্থামিন্,
ভট্টস্বামী বা স্থামিভট্ট নামেও সাধারণের পরিচিত। বলভীরাজ ভট্টারক পুত্র প্রীধরদেনের সভায় ৩৮০ সম্বতে তিনি
বিদ্যমান ছিলেন। [ভর্ত্হরিদেখ।]

ভট্টিক (পুং) চিত্রগুপ্তের পুত্রভেদ।

ভট্টিকদেবর জ, জনৈক হিন্দুরাজ। ইনি প্রতিহাররাজ সিলুক কর্ত্ব পরাজিত হন।

ভট্টিক ব্য ভর্ত্হরি-প্রণীত একথানি মহাকাব্য। ইহা রসভাবময় রামায়ণের প্রাদিদ্ধ ঘটনা অবলম্বন করিয়া লিখিত হইলেও কবি ইহাকে ব্যাকরণের বিবিধ প্রক্রিয়া দ্বারাই স্থান্দররপ্র
সভিত করিয়াছেন। রচনাকালে ব্যাকরণের প্রতিই কবির
স্থতীক্ষ দৃষ্টি ছিল। ব্যাকরণে স্থির-ব্যুৎপত্তি লাভ করিবার
পক্ষে ভট্টিকাব্য বিশেষ উপযোগী। গ্রন্থ শেষে কবি শ্বয়ং একস্থানে লিখিয়াছেন—

"দীপতৃল্যঃ প্রবন্ধোহয়ং শব্দলক্ষণচক্ষ্যাম্। হস্তামর্ব ইবান্ধানাং ভবেদ্ব্যাকরণাদৃতে॥" (ভট্ট ২২।২৩) প্রবাদ আছে, কবি ভর্তৃহরি এক রাজার নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে প্রত্যহ ব্যাকরণ অধ্যয়ন করাইতেন। একদিন রাজা অধ্যয়ন করিতে বসিয়াছেন, এমন সময়ে একটা হস্তা সেই স্থানে শুরু ও শিষ্যের মধ্য দিয়া তাঁহার পাঠ কাটাইয়া চলিয়া যায়। প্রচলিত নিয়ম অমুসারে এই ঘটনায় পূর্ণ এক বৎসর কাল ব্যাকরণ পড়া বন্ধ করিয়া রাখিতে হইল। তথন রাজার ব্যাকরণের ব্যুৎপত্তি স্থির রাখিবার জন্ম কবি ভর্তৃহরি কাব্যছলে ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া রাজাকে তাহা অধ্যয়ন করাইতে লাগিলেন। ভটিকাব্য অধ্যয়ন করিয়া রাজার আর ব্যাকরণাস্তর অধ্যয়ন করিবার প্রয়োজন হইল না।

ইহা কেবল ব্যাকরণের কাঠিন্যপূর্ণ নীরসপদপরম্পরা ঘারাই যে গ্রথিত হইয়াছে, তাহা নহে; ইহার অনেক স্থানে সেই রসকদম্বকলোলময় কবিত্বপূর্ণ কোমলকান্ত পদাবলীরও অতি স্থানর অবতারণা দেখিতে পাওয়া যায় এবং সহাদয়বেছ শব্দ ও অর্থাল্কারাদিরও ইহাতে অভাব নাই।

এই গ্রন্থ অধ্যয়নে ব্যাকরণ ব্যতীত ছন্দ ও অলঙ্কারশাস্ত্রেও বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করা যায়। সংস্কৃত কাব্যের
মধ্যে ভটি ভিন্ন এমন কোন কাব্য নাই, যাহাতে এরপ
স্থানর ভাবে ও স্থশৃঙ্খলার সহিত ব্যাকরণ, ছন্দ ও অলঙ্কারসমুচ্চর একত্র সন্নিবিষ্ট হইরাছে। ইহার দ্বিতীয় স্বর্ণের
শর্মধর্ণন ও দশমের কাব্যালঙ্কার সমূহ অতীব রমণীয়।

গ্রন্থপের গ্রন্থকর্তা তাঁহার এইরপ পরিচয় দিয়াছেন—

"কাব্যমিদং বিহিতং ময়া বলভাাং
শ্রীধরসেননরেন্দ্রপালিতায়াম্।
কীর্ত্তিরতো ভবতার্পশু তশু
ক্ষেমকরঃ ফিভিপো যতঃ প্রজানাম্॥
বলভীবাক শীধরসেনের আশ্রেষ থাকিয়া তিনি এই কা

বলভীরাজ শ্রীধরসেনের আশ্রয়ে থাকিয়া তিনি এই কাব্য রচনা করেন।

ভট্টিপ্রোল দাক্ষিণাত্যের ক্ষানদী তীরবর্ত্তী একটা প্রাচীন
নগর। বেল্লত্বর নগরের ১ ক্রোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার লঞ্জাদিবে নামক স্থারহৎ ইপ্টকস্তৃপ উহার প্রাচীনত্বের
নিদর্শন। ঐ স্তৃপ প্রায় ১৭০০ বর্গ-গল্প স্থান অধিকার আছে।
ভট্টিনী (পুং) ভটিং স্থামিত্বমন্তা অস্তাতি ভটি-ইনি ভীপ্।
নাট্যোক্তিতে অক্তাভিষেকা রাজপত্নী। যে রাজপত্নীর অভিযেক হয় নাই, নাটকে তাহাকে ভটিনী কহে। ২ বান্ধণভার্যা।
ভট্টিয়ানা পঞ্জাব প্রদেশের শীর্ষা জেলার অন্তর্গত একটা
ভূভাগ। ভটি (ভাটী) নামক হর্দ্ধর্ব রাজপ্রজাতির বাদ হইতে
এই স্থানের ভটিয়ানা নাম হইয়াছে। এক সময়ে হরিয়ানা,
বিকানীর ও বহাবলপুর প্রভৃতি স্থান এই ভটিরাজ্যের

অন্তর্গত ছিল। এখনও ঘাদর উপত্যকার উভয় পার্শ্ববর্ত্তী স্থানসমূহের ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকা ও জনশৃত্য গ্রামাদি সেই প্রাচীনসমূদ্ধ জাতির গৌরব জ্ঞাপন করিতেছে। মোগল-রাজ তৈমর শাহ ভারতাক্রমণ কালে এই প্রদেশ লুগুন করিয়া জনহীন করিয়া দেন। এই প্রদেশ ইংরাজাধিকারে আসিবার পর, পঞ্জাব ও রাজপুতনা হইতে জনসমূহ এথানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। সেই সময়ে ঘাঘরনদী বহাবলপুরের নিকট শতক্রর সহিত মিলিত ছিল, এক্ষণে বিকানীরের মরুভূমিবক্ষে শুকাইয়া গিয়াছে। ১৮শ শতাব্দে এই স্থান ভাটি-দম্মাদলের আবাসরূপে পরিণত ছিল। ঐ সময়ে তাহারা বিপদ হইতে আত্মরকার্থ কএকটা গ্রাম হুর্গাদি দারা স্থদুত্ করিয়া লয়। ১৭৯৫ খুষ্টান্দে তাহারা জর্জ টমাদের বগুতা স্বীকার করিলেও প্রকৃতপক্ষে ইংরাজের পদানত হয় নাই। ১৮০৩ शृष्टीत्म नर्फ त्नरकत विकासत भन्न मिली-अरमण मामण ममध ভটিয়ানারাজ্য ইংরাজের করতলগত হয়, কিন্তু ১৮১০ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত ইংরাজরাজ উক্ত প্রদেশের পূর্ণাধিকার লাভে বঞ্চিত ছিলেন। ভটিদ্দার বাহাত্র খাঁ ও জাব্তা খাঁকে দমন করিবার জন্ম উক্তবর্ষে ইংরাজ সৈত্য প্রেরিত হয়। বাহাত্র ধাঁ ইংরাজ কর্তৃক রাজ্য হইতে বিতাড়িত হন এবং জাব্তা খাঁ অবনত মন্তকে ইংরাজের প্রভুত্ব স্বীকার করে। ১৮১৮ খুষ্টান্দে জাবতা খাঁ লুকাইতভাবে ইংরাজাধিকত ফতেহাবাদ আক্রমণ করিলে ইংরাজরাজ তাঁহাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া তদ্রাজ্য অধিকার করিয়া লন। ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ভট্টিয়ানা একটা ञ्च ज्ञां ज्ञां भित्र विश्व देश, भरत अम्बर शृष्टीरम छैरा পঞ্জাবের অন্তর্ভ হইয়া শীর্ষা নামে অভিহিত হইতেছে।

ভট্টিরবার, প্রীরঙ্গন্তব প্রণেতা,ইনি বেঙ্কটাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ভটীয় (ত্রি) ভট্টসম্বন্ধীয়, আর্যাভট্ট সম্বন্ধীয়।

ভট্ট বাণ জনৈক রাজা বা তাঁহার বংশ। জৈন হরিবংশে নিখিত আছে, এই রাজবংশ গুপুরাজগণের পূর্বে প্রায় ২৪ • বংসর কাল ভারতশাসন করিয়াছিলেন। (জৈন হরি • ৬০।৮৬-৮) ভট্টোজিদীক্ষিত, একজন বিখ্যাত পণ্ডিত। লক্ষ্মীধর স্থরির পুত্র। ইনি ভামুজি (বীরেশ্বর) দীক্ষিতের পিতা ও হরিহরের পিতামহ এবং কুকক্ষেত্রপ্রদীপ প্রণেতা ক্ষমনত্তর গুরু। রামাশ্রমশিষ্য বংস্যরাজ (১৬৪১ খঃ) ও নীলকণ্ঠ আচারময়্থে তাঁহার উল্লেখ করিয়াছেন। অবৈতকৌস্তত, আচার-প্রদাপ, অশৌচত্রিংশচ্ছেরাকী, অশৌচনির্ণয়, আছিক কারিকা, কালনির্ণয়সংগ্রহ, গোত্রপ্রবরনির্ণয়, চতুর্বিংশতিম্নিমত্রাখ্যা, চন্দনধারণবিধি, তত্ত্বকৌস্তত, তত্ত্ববিবেক-দাপন ব্যাখ্যা, তন্ত্রসিদ্ধান্তদীপিকা, তন্ত্রাধিকারনির্ণয়, তর্কা-

মৃত, তিথিনির্ণয়, তিথিনির্ণয়ণংক্ষেপ, তিথি-প্রদীপক, তীর্থযাত্রাবিধি, ত্রিস্থলীদেতু ও ত্রিস্থলীদেতুদারসংগ্রহ, দশশোকীটীকা, ধাতুপাঠ, প্রায়িদত্ত্রবিনির্ণয়, প্রোচ্মনোরমা, বালমনোরমা, মাসনির্ণয়, লিঙ্গায়শাসনস্থত্রবৃত্তি, শন্ধকোস্কভ,
শ্রাদ্ধকাও, সন্ধ্যামন্ত্রব্যাখ্যান, সর্ব্ধসারসংগ্রহ, দিদ্ধান্তকৌমুদী,
(পাণিনি ব্যাকরণের বৃত্তি), দান-প্রয়োপ, তট্টোজিদীক্ষিতীয়
প্রভৃতি তদ্রচিত কএকখানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। দিদ্ধান্তকৌমুদী ব্যাকরণ প্রণয়ন করিয়া তিনি অষ্টাধ্যায়ী পাণিনিস্তকে
প্রাঞ্জল ও সহজবোধ্য করিয়াছেন।

ভট্টোৎপাল, একজন জ্যোতির্বিদ্। ইনি ৭৮৮ শকে বৃহজ্জাতকের জগচ্চন্রিকা নামে একখানি বিবৃতি রচনা করেন।
এতদ্বিন যোগযাত্রাবিবরণ, লঘুজাতকটীকা, বৃহৎসংহিতাবিবৃতি ও বাদরারণ-প্রশ্নটীকা নামক গ্রন্থ কয়খানিও তাঁহার
প্রণীত। কোন কোন গ্রন্থে তাহার উৎপল আচার্য্য নামও
দেখিতে পাওয়া যায়।

ভট্টো দুটু, জনৈক প্রদিদ্ধ কাশ্মীর পণ্ডিত। রাজতরঙ্গিণীতে লিখিত আছে যে, তিনি রাজা জয়াপীড়ের সভাপণ্ডিত ছিলেন এবং প্রত্যহ > লক্ষ দীনার প্রাপ্ত হইতেন। তৎকৃত কুমার-সম্ভব ও একথানি অলম্বার শাস্ত্র পাওয়া যায়।

( রাজতরঙ্গিণী ৪।৪৯৪ )

ভট্টোপম (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাৰ্য্য।

ভট্ভট্ (দেশজ) ১ অবথা বাক্যব্যম, মিখ্যা বকাবকি। ২ দ্রবাদির গলিতাবস্থা।

ভট্যারা, দাক্ষিণাত্যবাসী মুসলমান জাতির একটী শাখা।
পাচক-(বাব্চিচি) বৃত্তি বা দোকানদারী ইহাদের প্রধান
উপজীবিকা। ইহারা দিল্লী হইতে আসিয়া এখানে নিম্নশ্রেণীর
হিল্পর্যত্যাগী মুসলমানগণের মধ্যে বিবাহাদি সম্বন্ধে আবদ্ধ
হইয়া নিমশ্রেণীরূপে গণ্য হইয়াছে। ইহারা স্বভাবতঃই
অপরিকার। হান্ফি সম্প্রদায়ী স্থলী মুসলমান বলিয়া পরিচয়
দিলেও ইহারা কথনও কল্মা পাঠ করে না।

ভড়, ১ পরিভক্ষণ, ২ পরিহাস। ভাদি আত্মনে সক সক সেট্, ইদিং। লট্ ভওতে। লোট্ ভওতাং। লিট্ বভণ্ড। লুঙ্ অভণ্ডিষ্ট।

ভড়, ১ কল্যাণভাষণ। ২ প্রতারণ। চুরাদি ভঙ্গ সক সেট্, ইদিং। লট্ ভঙ্গতি-তে। লোট্ ভঙ্গত্-তাং। লুঙ্ অবভঙ্গং-ত।

ভড় (পুং) ভড় পরিহাসে পরিভাষণে বা আচ্। বর্ণশঙ্কর জাতি বিশেষ। লেটের ঔরসে তীবর ক্যার গর্ভে এই জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। "त्निष्ठी वत्रक्छाशाः जनशामान यन्नतान्। माज्ञः मज्ञः माज्यक्ष ७ ७: त्कानक्ष कन्नतम्॥"

(ত্রন্ধবৈবর্ত্তপুত ত্রন্ধরত ১০ অ০)

ভড় (দেশজ) > জল্মান বিশেষ। ২ তন্তবার জাতির উপাধি বিশেষ।

ভড়ক (দেশজ) ১ জাকজমক। ২ বাহাড়ধর।
ভড়ঙ্ এক প্রকার শুষির যন্ত্র। ইহা দ্রবীক্ষণ যন্ত্রাকার।
উহাতে একটা নল আর একটা নলের ভিতর স্তবকে স্তবকে
খাকে। বাজাইবার সময় উহা টানিয়া বড় করিয়া লইতে

খাকে। বাজাহবার সময় ভংগ গোনগা বড় কাগগা লংভ হয়। প্রাচীন সময়ে যুদ্ধকেত্রে অস্তান্ত রণবাছের মধ্যে এই যন্ত্রও বাদিত হইত। কোন কোন প্রাচীন গ্রন্থে ইহার ভোগক নাম পাওয়া যায়।

ভড়ভুঞ্জা, দাক্ষিণাত্যবাসী জাতিবিশেষ। কলাই প্রভৃতি
শস্য ভাঙ্গিয়া ডাল প্রস্তুত এবং কথন কথন সেই শস্য ভাঙ্গিয়া
বিক্রম্ম করাই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহাদের মধ্যে
পরদেশী ও মরাঠা নামে ছইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মরাঠা
ভূঞ্জাবালাগণ অনেকাংশে মহারাষ্ট্রীবাদীদিগের মত। পরদেশীগণ উত্তর-ভারত হইতে দক্ষিণাপথে আসিয়া জ্লর, ঘেড়,
সিক্রম, বিজাপুর, পুরন্ধর প্রভৃতি স্থানে আসিয়া বসবাস
করিয়াছে।

প্রদেশী ভড়ভুঞ্জাগণ সাধারণতঃ কনোজিয়া ও কাগ্রপ-গোত্রীয় বলিয়া পরিচিত। ইহারা পরস্পারের মধ্যে পুত্র ক্তার বিবাহ দেয় এবং ভোজনাদি করে। ইহারা বলিষ্ঠাকৃতি এবং কুষ্ণবৰ্ণ,মাথায় টিকি ও গোঁফ আছে। মাছ, মাংস ভোজন বা মদ্যাদি পান করিতে ইহারা বিশেষ পটু। শীতলাদেবীর পূজার ইহারা ছাগবলি দেয়। ইহারা পরিশ্রমী হইলেও অপরিচ্ছন, কিন্তু দেবতা-ব্রান্মণে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। প্রায় প্রতিগৃহেই বহিরোবা, ভবানী, থন্দোবা ও মহাদেব প্রভৃতির মৃত্তি থাকে। পরদেশী-ত্রাহ্মণগণ সকল কর্ম্বেই তাহাদের যাজকতা করেন। আলগুী, কোন্দনপুর, পন্তরপুর ও তুলজাপুর প্রভৃতি স্থান ইহাদের পবিত্র তীর্থ। শিবরাত্রি আষাড়ী-একাদণী, গোকুলাষ্ট্ৰমী, অনন্ত-চতুৰ্দণী, কাৰ্ত্তিকী-একাদশী এবং 'প্রদোষ' অর্থাৎ প্রতিমাদের কুষ্ণাত্রয়োদশী প্রভৃতি পর্কদিনে তাহারা উপবাসকরে এবং সিম্গা, নাগ-পঞ্চমী,দশেরা ও দীবালী দিনে তাহাদের উৎসব ও ভোজাদির আয়োজন দেখা যায়।

পুত্রজন্মের ১২শ দিনে প্রস্থতির অশোচাস্ত হয়। ঐ
দিন সন্ধ্যাকালে পুরোহিত আসিয়া বালকের নামকরণ করে।
ই হইতে ৭ বৎসরের মধ্যে শুভদিনে বালকের চূড়াকরণ হয়।

যুবকদিগের ৩০ বর্ষের মধ্যে এবং যুবতীদিগের ১২-১৬ বংসরের मत्था विवाहकार्या सम्भान हरेन्ना थात्क। क्या विवाहरयांगा হইলে ক্যাক্তা বরক্তার নিক্ট গমনপূর্বক ক্যাগ্রহণের थार्थना कानान। वंत्रक्ला श्रीकृष्ठ स्टेल, এक वा क्रूटे होका ও এক ঠোঙ্গা চিনি পাত্রের হস্তে দিয়া ক্যাকর্তা স্বগৃহে প্রত্যা-বৃত্ত হন। বিবাহের পূর্বাদিনে বর ও কন্তার গৃহে একটা विवारमक निर्मिण रहा। ये मिन च च आनहिष्ठ मक्षशृट বর ও ক্সার গাত্র-হরিদ্রা দেওয়া হইয়া থাকে, একজন কুমারী আসিয়া বর বা কন্তার গাত্রে হরিদ্রা দিয়া যায়। বিবাহদিনে একটা তালপত্রের ময়ূর বরের মাথায় বসাইয়া বর্ষাত্রগণ বর লইয়া কন্তার বাটীতে যায়, অনেক সময় কন্তাকেও করের বাটীতে আনা হইয়া থাকে। যেথানেই হউক, বর ও কন্তা विवार्ख्य উপস্থিত रहेल जारामित माथात উপत्र कृती छ জল খুরাইয়া খতন্তভাবে নান করান হয়। পরে এক জন কামার আসিয়া বর ও কন্তার দক্ষিণ ও বাম হস্তে লোহ কঙ্কণ দিয়া স্থতা বাঁধিয়া যায়। ইহার পর বর ও কভাকে চৌকির উপর বসাইয়া পুরোহিত সম্প্রদান-কার্য্য আরম্ভ করেন। তদত্তে ক্সাক্তা বরের পদ্বর জল্বারা ধৌত করিয়া পূজা করেন এবং উঠিবার সময় বর ও কন্তার মন্তকে হাত निज्ञा आगीर्सानशृर्सक २ वा ७ ठोका योजूक निज्ञा यान। ইহাই ইহাদের কন্সা-দান প্রথা। বিবাহান্তে উভয়পক্ষীয় জ্ঞাতি-কুটুম্বগণের ভোজ হইলে কন্তা লইয়া বর্ষাত্রীরা গমন করে, কিন্তু বরের সেই ময়ূর (টোপর) কন্তার পিত্রালয়েই থাকে। যতদিন পর্যান্ত আর একটা শুভ বিবাহ উপস্থিত না হয়. ততদিন ইহারা মাঙ্গলিক জ্ঞানে উহা গৃহমধ্যে যত্নে রাখিয়া (मञ्र। भरत उँश निर्मादक अथवा श्रुक्तिनीत करन निरक्ष्य করা হইয়া থাকে।

ইহারা সাধারণতঃ শবদেহ দাহ করে। বসস্তরোগে মৃত্যু হইলে তাহাকে পুতিরা রাথে। মৃত ব্যক্তির উপর গরম জল ঢালিয়া ইহারা নৃতন বস্ত্রে দেই দেহ আচ্ছাদিত করে। বিধবা হইলে সাদা থান, পুরুষ হইলে সাদা তাপ্তা এবং সধবা-রমণী হইলে সবুজবস্ত্র ও জামা পরাইয়া দেয়। তংপরে দেই শবোপরি ফুল ও পান ছড়াইয়া সকলে নমস্কার করে এবং তাহার ছই হস্তে ছইটা গমের পিও দেয়। শাশানে চিতায় শব রাথিয়া মৃথায়ির মৃথা-অধিকারী মৃথে জল ও অগ্নিপ্রদানপূর্বক শবদেহ দাহ করে। অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপিত হইলে সকলে সানপূর্বক গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হয়। ৩ দিন পরে সেই ভস্মরাশি ধোত করিয়া দাহস্থান গোময় ও চোনা দ্বারা পরিস্কৃত করে এবং তথায় মৃতের প্রেভাত্মার তুটির জন্ম

ধাদ্যাদি রাথে। স্ত্রালোক হইলে ৯ দিনে এবং পুরুষের মূত্যুতে ১০ দিনে অশোচান্ত হইয়া ইহারা শ্রাদ্ধাদি করে।

বিজাপুরের ভড়ভূঞ্জারা একটা স্বতন্ত্রশ্রেণী। ইহারা আপনাদের মধ্যেই কল্পাপুত্রের দানগ্রহণ করে। প্রবাদ স্থানীয়
ভোই নামক জালিকগণ ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়া এইরপ
অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে। ইহারা অপর সকল বিষয়েই
মুসলমানগণের অনুকরণ করিলেও হিন্দুদেবদেবীর পূজা ও
পার্ম্বণাদি প্রতিপালনে পরাজ্ব নহে। কিন্তু বিবাহ বা সৎকার
কার্যে ইহারা কাজিকে ডাকাইয়া কার্য্য করে। ইহারা হানিফি
সম্প্রদায়ী স্করীমুসলমান।

হিন্দুজাদিগের মধ্যে কোথাও কোথাও বাল্যবিবাহ,
 বিধবাবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রচলিত আছে।

ভডিত (পুং) পাণিনির গর্গাদিগণোক্ত ঋষিভেদ। (পা।।।।।। ভডিয়াদ, বোমাই প্রসিডেন্সীর আন্ধদাবাদ জেলার ধন্ধুকা তালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন স্থান। ধ্যোলেরা নগর হইতে ১ ক্রোশ<sup>্</sup> উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত। এথানকার পীর ভড়িয়াদ্রার রোজা নামক বিখ্যাত অট্টালিকা মুদলমান ও গুজরাত্বাসী নিম্নশ্রেণীর হিন্দুগণের পবিত্র তীর্থস্থান। ঐ রোজা মধ্যে সৈয়দ বোথারি মন্দ্র শাহ বালিষ্ সৈয়দ আবহুল রহ্মনের কবর আছে। প্রায় ৬শত বৎসর পূর্ব্বে উক্ত মহাত্মা ১৫শ বর্ষে তীর্থযাত্রাব্যুপদেশে স্বীয় জন্মভূমি উচ্ছ (পঞ্জাবের অন্তর্গত ) পরিত্যাগপূর্বক ইতস্ততঃ ভ্রমণে বহির্গত হন। ঐ সময়ে ধন্মকার ৭ জোশ দক্ষিণে চোক্রি (চক্রাবতী) নামক স্থানে একজন রাজপুত রাজত্ব করিতেন। শুনা যায়, উক্ত রাজা উপবাস পরে পারণ দিনে একজন মুসলমান হত্যা না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। কোন মুসলমান সন্তান এইরূপে রাজকরে নিহত হইলে তাহার মাতা মন্দ্র শাহের নিকট স্বীয় ত্রঃথবার্তা জ্ঞাপন করে। সাধুহাদয় এই নিষ্ঠুর সংবাদে উদ্বেলিত হয়। তিনি মুসলমানদিগকে উত্তেজিত করিয়া রাজার বিরুদ্ধে শুস্ত্র ধারণ করিলেন। যুদ্ধে রাজা নিহত হইলেও তৎপুত্রের প্রবল কোপানল হইতে মন্ধুদ শাহ পরিত্রাণ পাইলেন না। রণক্ষেত্রে রাজপুত্রের হস্তে তাঁহাকে জীবন হারাইতে হইল। তাঁহার অন্তিম প্রার্থনানুসারে মুসল-মানগণ তাঁহাকে গজবন্শাহ নামক স্থানে কবরস্থ করে। ঐ সমাধির উপর ভড়িয়াদের রোজা বিদ্যমান। উক্ত ঘটনার ত্বই শত বংসর পরে কাম্বের নবাব রোজা ভবননির্মাণ করাইয়া উহার ব্যয়ভার বহনের জন্ম বার্ষিক ৩৫০ টাকা ধার্য্য করিয়া দেন। প্রতিবংসর এখানে বহুশত মুসলমানের সমাগ্রম हरेंग्रा थारक। मन्गात मर्था ३।० मन अजरनत अकरी लोह শৃঙ্খল আছে, উহা অনপরাধীর কোমরে দিয়া ৭ পদ হাটালেই বিথও হইয়া যায়। যাহার অদৃষ্টে উহা থণ্ডিত হইত না, তাহাকে অপরাধী বা দোষী সাব্যস্ত করিয়া পূর্বের সাজা দেওয়া হইত।

ভড়িল (পুং) ভড়তীতি ভড়ি (দলিকল্যনিমহিভড়িভগীতি। উণ্ ১০৫) ইতি ইলচ্। ১ দেবক। ২ শুর। (উজ্জ্বন)

ভড় কাল ( দেশজ ) রথা জাকজমক-যুক্ত।

ভড় কান (দেশজ) ভীতিপ্রযুক্ত চমকাইয়া উঠা।

ভড় কো (দেশজ) ভয়শীল।

ভড় ভড়ানী (দেশজ) বৃথা বাক্যব্যয়।

ভড়্ভড়্ (দেশজ) ১ অফুট শন্বিশেষ। ২ দ্রাদির গণিতাবস্থা।

ভণ, ১ শব্দ, ভাষণ। ভাদি পরস্থৈ দিক সেট্। লচ্ ভণতি। লিট্বভাণ, ভণতুঃ। লুট্ভণিতা। লুঙ্অভণীৎ, অভাণীং। ণিচ্ভাণয়তি। লুঙ্অবীভণৎ, অবভাণং। যঙ্ বস্তণ্যতে। যঙ্লুক্ বাভণীতি। সন্বিভণিষতি।

छ् १ ( क्री ) छ १ - न्राहे । कथन।

ভৃথিত (ত্রি) ভণ-জ্ঞা, ১ শকিত। ২ কথিত।

"শ্রীজন্মদেবভণিতমিদমভূতকেশবকেলিরহস্তম্।"(গীতগোবিন্দ)
ভণিতা (দেশজ) গ্রন্থকর্ত্তা বা রচন্নিতার নাম প্রকাশকরণ।
প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থের অধ্যান্নশেষে গ্রন্থকর্ত্তার নাম বা বংশনির্ণান্নক ভণিতা থাকে।

ভণিতি (স্ত্রী) ভণ্যতে ইতি ভণ-ক্তিন্। বাক্য। (ত্রিকা ।)

"নিয়ন্ত্রিতা যন্ত্রণিতিস্তদ্গুণোদীরণাদিয়ন্।"(রাজতর • ৪।৫৪)
ভণ্টক (পুং) মারিষ ক্ষুপ।

ভ छ । ( खो ) > हिस्काहिक। २ वार्खाकी। ( देवमाकिन )

ভণ্টাকী (স্ত্রী) ভট্যতে ভণ্যতে বা ভট-ভূতৌ ভণ শব্দে বা (পিনাকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি নিপাত্যতে চ, গৌরাদি-ঘাৎ ঙীষ্। ১ বার্তাকী ২ বৃহতী। ৩ বৃস্তাক। (ভাবপ্রত) ভণ্ট ক (পুং) ভড়তীতি ভড়ি-উকন্। খোনাক বৃক্ষ।

কোন কোন পুস্তকে 'ভত্ত্ব' এইরূপ পাঠ দেখা যায়।

ভণ্ড (পুং) ভণ্ডতে ইতি ভড়ি প্রতারণে অচ্। অশ্লীলভাষী, চলিত ভাঁড়, পর্য্যায়—চাটুপটু। ২ বৃথা ধর্মাভিমানী। "এয়ো বেদশু কর্ত্তারো ভণ্ডধূর্ত্তপিশাচকাঃ।"

( नर्सनर्गनमः थार हार्सिकनर्गन )

ভণ্ডক (পুং) ভণ্ড-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ খ্ঞ্জনপক্ষী (জটা•) ২ একজন কবি।

ভণ্ডতপদ্বিন্ (ত্রি) ভণ্ডঃ তপস্বী কর্মধা । ভক্তবিটেল, কপট-তপস্বী, বিড়াল-ধার্ম্মিক। যাহারা তপস্বীর ভাগ করে। ভণ্ডন (ক্লী) ভড়ি ভাবাদৌ লাট্। ১ খলীকার, প্রভারণা। ২ কবচ। ৩ যুদ্ধ। (মেদিনী)

ভণ্ডনাদিত্য, চালুক্যরাজ বিজয়াদিতা কলিমর্ত্যক্ষের জ্বনৈক সেনাপতি ও সামন্ত। ইনি পট্টবর্দ্ধিনীবংশীয় কালকম্পের বংশধর। শিলালিপিতে ইহাঁর বীরম্বকাহিনী কীর্ত্তিত ইইয়াছে।

ভ গুহাসিনী (ন্ত্রী) ভণ্ডেন ধলীকারেণ হসতি যা, হস্-ণিনি । গ্রীপ্র গণিকা। (শব্দরত্না•)

ভণ্ডারি বোম্বাই প্রেসিডেন্সীবাসী একটী জাতি। মহা চোলাই া বা তালগাছ হইতে তাড়ীসংগ্রহ ও বিক্রয় ইহাদের প্রধান ্বাবদান ইহাদের মধ্যে কিতে ও দিন্দে নামে ছুইটা থাক । আছে। উহারা পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান বা ভোজনাদি করে না। সাধারণতঃ ইহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন ও বিলাসী। সকলেই প্রায় মতা, তাড়ি, বা গাঁজা সেবন করে। মাদকতার ্বশীভূত হইলেও তাহারা মিতাচার এবং আতিথ্যাদি সদ্গুণে ভূষিত। পুরুষেরা মাথা কামার ও টিকি রাথে। স্ত্রীলোক ও বালকগণ নানাকার্য্যে পুরুষদিগের সহায়তা করে। ভূত-পতি মহাদেবই ইহাদের প্রধান উপাশু দেবতা। দেশস্থ ও থহাদ-ব্রাহ্মণগণ স্কলকর্মেই ইহাদের পৌরহিত্য করে। ইহারা অন্তান্ত হিন্দুদিগের মত সকল পর্কোপলক্ষে উপবাসাদি করে। পত্রপুর, গোকর্ণ ও বারাণসী প্রভৃতি তীর্থগমনে ্ ইহার। বিশেষ উৎস্কক। জন্ম ও বিবাহে ইহারা ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইয়া কার্য্য করে। অত্যাত্ত সামাজিক গোলমাল জাতীয় সভা হইতে নিপাদিত করিয়া লয়। ইহারা শবদেহ দাহ করে এবং পুতিয়াও রাখে।

ভণ্ড (স্ত্রী) ভড়ি ইন্। বীচি। (হারাবলী)
ভণ্ডিকা (স্ত্রী) মঞ্জিছা। (শক্রত্বাণ)
ভণ্ডিকান্ত্র (পুং) পাণিফ্যক্ত ঋষিভেদ। (পা ২।৪।৫৮)

ভণ্ডিত (পুং) ভড়ি-জ। ১ ঋষিভেদ। ততঃ গর্গাদিখাৎ ষঙ্, ভাণ্ডিত্য—তদ্গোত্রাপত্য। এই অর্থে ফঞ্ করিয়া ভাণ্ডিত্যায়ন পদ নিম্পন্ন হয়।

ভণ্ডিন্, হর্ষচরিত প্রণেতা কবি বাণভট্টের নামান্তর।
ভেকিন (পং) ভণ্ডিল বল্যোবৈক্যম। শিবীয়বক্স।

ভিপ্তির (পুং) ভণ্ডিল রলমোরৈক্যম্। শিরীষর্ক্ষ।
ভণ্ডিল (পুং) ভণ্ডাতে পরিহসতীবেতি ভাষতে ইবেতি বা,
ভিজি (সলিকল্যনিমহিভড়িভণ্ডীতি। উণ্ ১।৫৫) ইতি
ইলচ্। ১ শিরীষর্ক্ষ। (ত্রি) ২ শুভ। ও দৃত। ৪ শিল্পী।
ভণ্ডী (ত্রী) ভণ্ডাতে ইতি ভড়ি-ইন্ ক্লিকারাদিতি পক্ষে
ভীপ্। ১ মঞ্জিষ্ঠা। ২ শিরীষর্ক্ষ। ও খেত ত্রিবৃৎ। পর্য্যান্ত্র—
ভংশিতা ত্রিবৃতা ভণ্ডী স্যাৎ ত্রিবৃতা ত্রিপ্টাপিবা।" (ভাবপ্রুক)

ভণ্ডীতকী (স্ত্রী) ভণ্ডী সতী তকতীতি তক-অচ্ গৌরাদিত্বাং ভীষ্। মঞ্জিটা। (ভাবপ্র•)
ভণ্ডীর (পুং) ভণ্ডি বাহলকাং ঈরন্। > সমষ্টিল ক্ষুপ।

২ তপুলীয় শাক। ৩ শিরীষবৃক্ষ। ৪ বটবৃক্ষ।

"মালতীকুন্দগুলৈশ্বন্ধ ভঞীবৈর্নিচুলৈস্তথা।

অশোকেঃ সপ্তপবর্ণন্ধ কৈভকেরতিমুক্তকৈঃ॥"

১০০ ১১০০ ১০ ১০ ১০ ১০ ( রামারণ পাণধাই৪ )

'ভণ্ডীরো বটঃ' ( রামান্ত্রজ )

ভণ্ডীরলতিকা (স্ত্রী) ভণ্ডীর ইব লততে ইতি লতিঃ স্বচ্, স্থার্থে সন্টাপ্সত ইফং। মঞ্জি।

ভণ্ডীরী (স্ত্রী) ভণ্ডীর-গৌরাদিখাৎ জীপ্। মঞ্জিষ্ঠা। (অমর)
ভণ্ডীল (পুং) ভণ্ডীর-রলগ্নোরেকত্বং। মঞ্জিষ্ঠা। (শলরত্বা•)
ভণ্ডুর (দেশজ) ১ প্রতারক। ২ বৃথা গোলযোগ কারী।
ভণ্ডুলিয়া (দেশজ) মাহারা কার্যো গোলমাল বাঁধায়।
ভণ্ডুক (পুং) ভড়ি-উক। মংদ্যবিশেষ, চলিত ভাকুর মাছ।
ইহার গুণ-মধুর, শীতল, বৃষ্য, শেষকর, গুরুবিইন্ত্রী ও রক্ত-

পিত্তহর। (ভাবপ্র•) ২ খোনাকরুক্ষ। (রত্নমা •)

ভণ্ ভণ্ ( तिमक ) मिककोतित व्यक्ति भन्न । ভণ ভণিয়া ( तिमक ) ভণ্ ভণ্ भनवुक ।

ভণ ভণিয়ামাছি, (দেশজ) সবুজবর্ণের মক্ষিকাভেদ ( Musca vomitoria )। গ্রীম্মে স্থপক আত্রের সমর ইহাদের উৎপত্তি হইরা থাকে। ইহা গলাধঃকত হইলে বমন হয়।

ভতালা, মধ্যপ্রদেশের চালা জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম।
ভাণ্ডক নগর হইতে ১৩ কোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত।
এই স্থান প্রাচীন ভদাবতী রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। নিকটবর্ত্তী পর্বতোপরি স্থরক্ষিত প্রাচীন দেবমন্দির ও ত্র্গাদি
স্থানীয় প্রাচীনকীর্ত্তির পরিচয় প্রদান করিতেছে। পর্বতের
পাদমূলস্থ স্থরম্য পুষরিণ্যাদি এই স্থানের অনির্ব্রচনীয় শোভা
বিস্তার করিয়াছে। এথানে উৎক্লপ্ত প্রস্তর্থনি আছে।

ভিতোলী, মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম।
মুজঃফরপুর নগর হইতে ৬ ক্রোশ দ্রে অবস্থিত। এখানে
'ঝোউরি দি' নামে একটা (১০০ ফিট চতুরস্র ও:১০ ফিট উচ্চ
সুরহৎ স্তৃপ আছে। স্থানীয় প্রবাদ, ঐ স্থানে চেক্ল রাজগণের
একটা হুর্গ ছিল। মুসলমানাগমনের বহুপ্রের্পে উহা অগ্নিযোগে
ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। স্তৃপ খনন কালে দেখা গিয়াছে যে, উহার
গঠন কার্য্য ও ইপ্তকাদি প্রাচীন হিন্দুধরণের। এতজ্ঞির সেই
স্তৃপ মধ্যে আরও অনেকানেক হিন্দুদেবমূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে।
এই স্থানের অনেক নিদর্শন এখনও কলিকাতার যাত্ত্যরে
রক্ষিত আছে।

ভথান, বোম্বাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় রাজ্যের ঝালবার জেলার অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্য। অক্ষা• ২২° ৪১´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৭১° ৫৪´ পূঃ। এখানকার সর্দার ইংরাজ গবর্মেন্টকে ও জুনাগড়ের নবাবকে থাজনা দিয়া থাকেন।

ভদ, শুভকথন। চুরাদি পরক্ষে অক পেট্। লট্ভদ-য়তি। লোট্ভদয়তু। লুঙ্অবভদং।

ভদ, ১ হৰ্ষ, প্ৰীতি। ২ শুভ। ভা্দি আত্মনে অক দেট্, ইদিং। লট্ভদতে। লোট ভদতাং। লুঙ্ অভদিষ্ঠ।

ভদন্ত (পুং) ভন্তে ইতি ভদি কল্যাণে (ভন্দের্নগোপশ্চ। উণ্ ৩।১০০) ইতি ঝচ্ নলোপশ্চ। ১ সৌগতাদি বুদ্ধ, মান্নাদেবীস্থত। (হেম)

"তত্রাবিষ্য যথাবৎ তং ভদস্তমভিগম্য চ।

পরিচর্য্যাপরো ভক্ত্যা ত্রীণি বর্ষ্যাণ্যশেষতঃ ॥"(কথা•সা• ৪৯৷১৭৯ ২ স্থতেজঃ। (ত্রি) ৩ পূজিত । ৪ প্রব্রজিত।

ভদন্ত, জনৈক জ্যোতির্নিদ্, বরাহমিহির তাঁহার নামোলেথ করিরাছেন। উৎপলের মতে, তাঁহার অপর নাম সত্যাচার্য।

ভদন্ত গোপদত্ত (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তবোষক (পুং) विकाशिय जिम।

ভদন্ত জ্ঞানবর্দ্মন্ (পুং) জনৈক কবি। শার্স ধরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে।

ভনত্তধৰ্মত্ৰাত ( পুং ) জনৈক বৌদ্ধাচাৰ্য্য।

ভদন্তরাম ( পুং ) জনৈক বৌদ্ধাচার্য্য।

ভদন্তবৰ্মন্ (পুং) জনৈক কবি। শাঙ্গধরপদ্ধতিতে তাঁহার উল্লেখ আছে।

ভদন্ত শ্ৰীলাভ (পুং) জনৈক বৌদ্ধাচাৰ্য্য।

ভদাক (পুংক্লী) ভলতে ইতি ভদি (পিনাকাদয় চ। উণ্ ৪।১৫) ইতি আক, নলোপ চ। মঙ্গল। (উজ্জ্বল)

ভদারি, পঞ্জাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন রাজধানী। রাজা চোবনাথ এখানে রাজত্ব করিতেন। ভেরার পার্শ্ববর্তী আক্ষদাবাদ নগরের নিকটে উহার ধ্বংসাবশেষ এখনও বিভাষান আছে।

ভদার্বা, বোধাই প্রসিডেন্সীর রেবাকান্থারাজ্যের অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ২৭ বর্গ মাইল। এথানকার সন্দার-গণ রাণা উপাধিতে ভূষিত। ইহাঁরা গাইকবাড় রাজকে কর দিয়া থাকেন।

ভদ।শ্বি, অযোধ্যা প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অন্তর্গত মহানদীর কুলে অবস্থিত একটা নগর। এই স্থানের প্রাচীন নাম ভারাদর্শ। প্রবাদ, দশর্থতনর ভরত এইথানে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎ ক্রিয়াছিলেন। ভদৌর, পঞ্জাবের পতিয়ালা রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর।
ভদৌরা, গোয়ালিয়র রাজ্যের গুণা দব-এজেন্সীর অন্তর্গত
একটা দামন্তরাজ্য। স্থানীয় দপ্ত্যগণের উপদ্রবাদি হইতে
দেশ রক্ষা করায়, ১৮২০ খুষ্টাব্দে দিন্দেরাজ, মানসিংহ নামা
জনৈক দলারকে এই সম্পত্তি দান করেন। তদ্বংশধর ঠাকুর
উপাধিধারী দলার মাধোসিংহ ইংরাজের রাজকীয় প্রতিনিধির
তত্ত্বাবধানে থাকিয়া রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন।

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা• ২৪° ৪৭´ উঃ এবং জাঘি• ৭৭° ২৮´ পূঃ।

ভদৌরিয়া রাজপ্তজাতির একটা শাখা। চমুলা নদীর
দক্ষিণক্লে আগ্রানগরের দক্ষিণ-পূর্কদিক্স্থ ভদাবর জেলায়
বাসহেতু তাহারা ভদৌরিয়া নামে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে।
যে সকল ভদৌরিয়া পূর্কাঞ্চলে বাস করে, তাহারা আপনাদিগকে মিও-বংশসস্থত বলিয়া পরিচয় দেয়। কিন্তু অভাভ ভদৌরিয়াগণ আপনাদিগকে চৌহানবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিলেও, চৌহানগণ তাহাদিগের জ্ঞাতিত্ব স্বীকার করে না।
যাহা হউক, বর্তুমানে তাহারা পরম্পরে বিবাহসম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়া কুটুম্বিতা স্থাপন করিয়াছে।

আটভাইয়া, কুলহিয়া, মৈলু, তদেলী, চল্রদেনিয়া ও রাবত নামে তাহাদের ৬টা থাক আছে

এই জাতির সামাজিক উন্নতি ও প্রতিষ্ঠাসম্বন্ধে অনেক কিম্বদন্তী শুনা যায়। গোপালসিংহনামা জনৈক সদ্ধার মুসলমানরাজ মহম্মদ শাহের প্রীতি সম্পাদন করিয়া কতক-শুলি ভূসম্পত্তি লাভ করেন। তদবধি এই সদ্ধারবংশ পার্শ্ববর্তী রাজন্তবর্গের বিশেষ সম্মানার্হ হইয়াছে।

চন্দ্রদেনিয়া, কুলহিয়া, আটভায়া ও রাবতগণ চৌহান, কচ্ছবাহ, রাঠোর, চন্দেল, শিরনেত, পানবার, গৌতম, রঘুবংশী, গহরবাড়, তোমর ও গহলোতবংশীয় রাজপুতের কস্তা গ্রহণ করে এবং চৌহান, কচ্ছবাহ ও রাঠোর শ্রেণীর উচ্চ রাজপুতবংশে আপনাদের কন্তা সমর্পণ করে। তসেলীগণ নিমশ্রেণীর রাজপুতবংশে বিবাহ করিয়া থাকে। আইন-ই-অকবরী পাঠে জানা যায় য়ে, উক্ত জেলার হাটকাণ্টা নগরে তাহাদের রাজধানী ছিল। তাহারা দিল্লীর নিকটে থাকিয়া দম্মার্তি দারা মোগলশক্তিকেও উপেক্ষা করিত এবং প্রায়্ম স্বাধীনভাবে স্বকীয় রাজ্যমধ্যে বিচরণ করিয়া বেড়াইত। স্মাট্ অকবর শাহ তাহাদের উপদ্বে উত্যক্ত হইয়া ভদৌরিয়া সদ্দারকে হস্তি-পদতলে নিহত করেন। তদবধি তাহারা দিল্লীর বগুতা স্বীকার করে।

পরবর্ত্তী ভদৌরিয়া সন্দার রাজা মুকৎমন্ মোগল সম্রাটের

व्यथीरन कार्या कतिया > शाकाती मनभवनात अन প्राथ रन। তিনি ৯৯২ হিজরায় গুজরাত অভিযানে যুদ্ধ করেন। বাদশাহ জাহাঙ্গারের অধিকারে রাজা বিক্রমজিৎ মোগলসৈত্তের সহকারিরূপে যুদ্ধ করিয়াছিলেন। তাহার মৃত্তে তৎপুত্র ভোজ রাজা হন। সম্রাট্ শাহ জহানের রাজত্বসময়ে ভদৌরিয়া मक्तात त्राजा किट्यन निःहत्क भागन भटक शांकिया बाबतिमःह, খান জহান লোদী. নিজাম-উল্-মূলক ও সাহ ভোঁসলে প্রভৃতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হয়। দৌলতাবাদ অবরোধ ममत्त्र जाँशात वीत्रच शोत्रव ठातिनित्क वार्थ इरेग्नाहिन। ১-৫০ হিজিরায় তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তদীয় খুল্লতাত পুত্র বদন (বুধ) সিংহ রাজপদ প্রাপ্ত হন। সম্রাট্ শাহ জহানের ২১ বর্ষে একদা তিনি রাজ-দরবারে আদীন আছেন, এমত সময়ে এক মত হস্তী আসিয়া কোন ব্যক্তিকে দন্ত দারা বিদ্ধ করে। তদর্শনে বদনসিংহ সেই মত্তমাতঙ্গের সমুখীন হইয়া শস্ত্রাঘাতে তাহাকে নিহত করেন। সম্রাট্ তাঁহার বীরত্ব দেখিয়া সম্ভূষ্টিত্তে তাঁহাকে একথানি থিলাত ও তাঁহার ভদাবর রাজ্যের ৫০ হাজার টাকা রাজস্ব মকুব করিয়া দেন। তংপরে তিনি দেড় হাজারী সেনানায়কের পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। উক্ত সমাটের ২৫ ও ২৬ বর্ষে তিনি অরঙ্গজেব ও দাবা-সিকোর পক্ষ হইয়া কান্দাহার অভিযানে গমন করেন। পরবর্ষে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তদীয় পুত্র মহাসিংহ ১ হাজার পদাতি ও ৮ শত অশ্বরোহী সেনার নায়ক হন। অরঙ্গজেবের রাজত্বকালে তিনি বুন্দেলা বিদ্রোহ ও যুস্কুফজৈ-দিগকে দমন করিয়া সমাটের বিশেষ প্রিয়পাত্রহন এবং তৎপুত্র ওদং (রুদ্র) সিংহ চিতোরের সেনাপতি হইয়াছিলেন।

ভট

তারিথ-ই-হিন্দি নামক মুদলমান ইতিহাসে লিখিত আছে বে, সমাট্ মহম্মদ শাহের রাজত্ব সময়ে মহারাষ্ট্রদেনা ভদ্রাবর প্রবেশ করিলে সর্দার অমরু (অমরং) সিংহ সদলে অগ্রসর হইয়া মহারাষ্ট্রসৈন্যের সহিত যুদ্ধ করেন। যুদ্ধান্তে রাজা হুর্গ মধ্যে আত্মরক্ষার সমর্থ হুইলেও মহারাষ্ট্রীয়গণ লুঠন দারা তদ্রাজ্য ছারথার করিয়া দেয়।

ভদগাঁও, বোষাই প্রেদিডেন্সার থানেশ জেলার একটা নগর। গীর্ণানদার বামকুলে অবস্থিত। অক্ষাত ২০° ৩৮ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি । ৭৫° ৬ পুঃ। এই স্থান পাচুরা উপবিভাগের সদর। এথানে তুলা, নীল ও তিসির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। ১৮৭২ খুষ্টান্দের বন্যায় এই নগরের অর্দ্ধাংশ প্রায় ভাসিয়া যায় ভদ্ৰ (ক্লী) ভদ্দতে ইতি ভদি কল্যাণে (ঋজেক্ৰাগ্ৰবজ্ঞ বিপ্ৰ কুর চুর ক্র খুর ভদোগ্রেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ নিপা-ত্যতে চ। ১ মঙ্গল।

"কিরীটমণিচিত্রেষু মূর্দ্ধস্থ তাণসারিষু। নাকৃষা বিদিষাং পাদং পুরুষো ভদ্রমশ্লুতে ॥"(কাম•নী• ১৩)১২) ২ জ্যোতিযোক্ত বব আদি করিয়া সপ্তম করণ। ৩ মহাদেব। ৪ খঞ্জরীট। ৫ বুষভ। ৬ কদম্বক। ৭ করিজাতিবিশেষ। ৮ नव्यक्ता वनास्त्रभेठ किनएजन। ३ वामहत। ३ स्टार्क। ১১ সু হী। ১২ চন্দন। ১৩ সাধ্য মৌলিকদিগের পদ্ধতিবিশেষ। "বিষ্ণুৰ্নাগঃ থিলপিব্ল গৃত ইক্ৰো গুপ্তঃ পালোভদ্ৰঃ।"

(কুলাচার্য্যকারিকা)

(পুং) ১৪ বস্থদেবের পুত্রভেদ। (ভাগ ৯।২৪।৪৬) ১৫ সরোবর বিশেষ। ( মৎশ্রপু ০ ১১২।৪৬ )

১৬ তৃতীয় উত্তমমনুর অন্তরে দেবগণ ভেদ। (ভাগ • ৮।২৪) এই শন্দ বহুবচনান্ত। ১৭ স্বায়স্ত্র মন্বস্তরে বিষ্ণুর দক্ষিণা-গর্ভজাত তুষিত নামক দেবগণভেদ। (ভাগ• ৪।১।৬) ১৮ পর্বতভেদ। (ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ভূবনকো ৪০ অ০) ১৯ কুর্ম্মবিভাগস্থ মধ্যদেশ তদ্দেশবাসী লোক। (বৃ৹স্০ ১৪ অ০)

( ত্রি ) ২০ শ্রেষ্ঠ। ২১ সাধু। ২২ স্কুবর্ণ। ২৩ মুক্তক। 'ভদ্রং স্যান্মঙ্গলে হেম্মি মুস্তকে করণান্তরে। ভদ্যে ক্রু বুষে বামচরে মেরুকদম্বকে॥ হস্তি জাত্যন্তরে ভজে। বাচ্যবৎ শ্রেষ্ঠদাধুনোঃ।' (বিশ্ব)

২৪ দিক্-হস্তিবিশেষ। পাতালের উত্তরদিকে ইহার অবস্থিতি স্থান। (রামাণ ১।৪০ ग॰)

২৫ রামচন্দ্রের একজন সভাসদ্ ও দূত। ইনি রামচন্দ্রকে সীতার নিন্দা কথা প্রবণ করাইয়াছিলেন, রামচন্দ্র তাহার কথা শুনিয়া সীতাকে বনবাস দেন। (রামা॰ উক্ত॰ ৪৩ স॰) २७ श्रीकृत्कात्र नीनाकानन वित्यव। ( ज्लूमान ) २१ ज्यान विकुत मिक्क निष्ठा । २৮ जटेनक टान ताज।

ভদ্রক, বাঙ্গালার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। অক্ষা - ২ • ৪৪ হইতে ২১ • ১৫ উ: এবং ৮৬ • ১৮ ৪ • ইইতে ৮৭॰ পূর্ব্বমধ্য। ভূ-পরিমাণ ৯০৯ বর্গমাইল। ভদ্রক, বাস্ত্-দেবপুর, ধর্মনগর ও চাঁদবালি এথানকার প্রধান বাণিজ্যস্থান।

২ উক্ত উপবিভাগের সদর ও প্রধান নগর, অকা৽ ২১০৩'১০" উঃ এবং দ্রাঘি০ ৮৬০ ৩৩ ২৫" পূঃ। কলিকাতা হইতে কটক যাইবার পথে এই নগর স্থাপিত হওয়ায় উহা একটা বাণিজ্যকেন্দ্র মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

ভদ্রক, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক হিন্দুরাজা। ইহারা অস্বা দেবীর ভক্ত ও বৃদ্ধবিষ্ণু মুনির কুলজাত। (সহাদ্রি থ০ ৩৩।৭৮) ভদ্রক, দাক্ষিণাত্যের স্বঙ্গবংশীয় জনৈক রাজা।

ভদ্রক (ক্লী) ভদ্র-সংজ্ঞারাং স্বার্থে বা কন্। ১ ভদ্রমুস্তক। (ত্রি) ২ মনোজ্ঞ। (পুং) ৩ দেবদার । ৪ বৃত্তরত্বাকরোক্ত ছন্দোভেদ। ইহার প্রতি চরণে ২২টা অক্ষর থাকে।

'ল্রৌ নরনারনবথ গুরুদিগর্কবিরসং হি ভদ্রকমিদম্।' (বৃত্তরক্লা•)

এই ছন্দের ১,৪,৬,১২,১৬,১৮,২২ অক্ষর গুরু তন্তির লঘু।
ভদ্রকন্ট (পুং) ভদ্রঃ কন্টো যক্ত। গোক্ষুর। (রাজনি•)
ভদ্রকন্টা (প্রী) মৌলগল্যায়নের মাতা।
ভদ্রকপিল (পুং) শিব, মহাদেব।
ভদ্রকণি (পুং) ভদ্রক্ত বৃষক্ত কর্ণো যত্র। গোকর্ণরপতীর্থভেদ।
ভদ্রকণি কা (প্রী) গোকর্ণতীর্থে দাক্ষায়নী ভদ্রকণিকা নামে
অভিহিত হরেন।

'নলাং হিমবতঃ পৃষ্ঠে গোকর্ণে ভদ্রকর্ণিকা।' ( মৎস্থ পু. ) ভদুক্তের্শ্বর ( পুং ) ভদুকর্ণস্থ ঈশ্বরঃ। গোকর্ণতীর্থস্থিত শিবলিঙ্গ ভেদ। ( ভারত বনপ • ৮১ অ • )

স্ত্রিরাং ভীষ্। ২ তীর্থ ভেদ। ( ভারত এ৮৪।৩৬ ) ভদ্রকাম, মণিকূট পর্বতের পূর্বাদিকস্থ তীর্থভেদ। ( কালিকাপুরাণ ৭৮।৮৪-৮৬ )

ভদুকায় (পুং) > নাগ্নজিতীতে জাত শ্রীক্ষের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ১৬২ অ•)

( বি ) ২ মদল দেহক । ৩ স্থলর আকৃতিযুক্ত।
ভদুকল্পিক (পুং) বোধিসন্ধ ভেদ।
ভদুকার ( বি ) ভদুং করোতি ক্ব-অন্ উপপদ স০। ১ মঙ্গল-কারক (পুং) ২ দেশভেদ। (ভারত সভা০ ১৩ অ০)
ভদুকারক ( বি ) ভদুভ কারকঃ। মঙ্গলকারক।
ভদুকালা ( স্ত্রী ) ভদ্রা মঙ্গলমন্ধী চাসৌ কালীচেতি কর্মধা০
যবা ভদুং কল্যাণং কারন্থতীতি ভদু-কর্ম্মণ্যন্, ততো ত্তীপ্।
১ গন্ধোলী। ২ কাত্যান্ধনী। (মেদিনী)
শ্পু ঘং নৃপশার্দ্দ্ল! ভদুকালী যথা পুরা।
প্রোত্রভূতা মহাভাগা মহিবেণ সদৈব তু॥"(কালিকাপু০ ৫৯ অ০)
কালিকাপুরাণের ৫৯ অধ্যান্ধে এই দেবীর আবির্ভাবের
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে—

ভদুকালী দেবী ভগবতী ঘূর্গার মূর্ভিবিশেষ। এই দেবী ষোড়শ হস্তব্যুক্তা। একদিন মহিষাস্তর নিজিতাবস্থায় স্থানদর্শন করে, যেন দেবী ভদুকালী তাহার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন; স্থানদর্শনে ভীত হইয়া মহিষাস্তর প্রোতঃকালে অন্তর্বর্গের সহিত ভদুকালীর পূজারন্ত করেন, পূজার সম্ভই হইয়া দেবী ষোড়শভুজা ভদুকালীরূপে আবিভূতি। হন। তথন দৈতারাজ কহিল, দেবি! আমি স্থপ্নে দেখিয়াছি, আপনি আমার শিরশ্ছেদ করিয়া রক্তপান করিতেছেন, ইহা যে ঘটিবে, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই এবং আমারও ভাহাতে কোন ঘুংখ নাই, কারণ নির্ভি ল্জ্মন করিতে

কেহই সমর্থ নহে। আমি তিন মৰম্ভরকাল ব্যাপিয়া শ্রেষ্ঠ অমুররাজ্য ভোগ করিয়াছি। শিষ্যের নিমিত্ত কাত্যায়ন মুনি আমাকে শাপ দিয়াছেন যে, স্ত্রীজাতি তোমাকে নিহত করিবে। আমি যে আপনার ঘারা নিহত হইব, তাহাতে मत्नर नारे। शृद्ध काजायन मूनित भिषा तोजाय नात्म এক অতিশন্ন সাধুচরিত্র ঋষি হিমালন্ন পর্বতের নিকট তপন্তা করিতেছিলেন, আমি কৌতুকবশে স্ত্রীরূপ ধারণ করিয়া তাঁহার তপোভঙ্গ করি, তাঁহার গুরু ইহা আমার মায়া জানিতে পারিয়া আমাকে শাপ দেন যে,তুমি স্ত্রীরূপ ধারণপূর্ব্বক আমার শিষ্যকে মোহিত ও তপস্থাচ্যুত করিলে, অতএব এই পাপে স্ত্রীজাতিদারা তোমার মৃত্যু হইবে। 'আমার মৃত্যুকাল আসন্ধ; স্থতরাং আপনার নিকট আমি ভাবিমঙ্গলের নিমিত্ত একটা বর প্রার্থনা করিতেছি, হে দেবি । আমার প্রতি প্রসন্না হউন।' দেবী ভদ্রকালী বরদানে প্রতিশ্রুত হইলে, মহিষ বলিল, 'আমি আপনার অনুগ্রহে যজ্ঞভাগ ভোগ করিতে ইচ্ছা করি, এবং যতদিন চক্রস্থ্য থাকিবে, ততদিন আপনার পদসেবা ত্যাগ कतिव ना।' তদাক্যে পরিতৃষ্ট হইয়া দেবী কহিলেম, 'পূর্ব্বেই সমুদার যজ্ঞের ভাগ দেবগণের মধ্যে বিভক্ত হইয়াছে, এক্ষণে যজ্জের এমন একটা ভাগ নাই, যাহা আমি তোমাকে দিতে পারি। তবে আমি তোমাকে এই বর দিতেছি ষে. আমা কর্ত্তক নিহত হইলেও কোনও সময়ে তোমাকে আমার চরণ ত্যাগ করিতে হইবে না। यंशान आমার পূজা হইবে, তথার তুমিও পূজা পাইবে। তখন সাহলাদে মহিষাস্তর কহিল,—উগ্রচণ্ডে! ভদ্রকালি! হুর্নে! আপনি আমার এই বাসনা পূর্ণ করুন। তদনন্তর দেবী কহিলেন, — তুমি যে আমার তিনটী নাম উচ্চারণ করিয়াছ, ঐ তিন মূর্ত্তির সহিত मनीय পाननध थाकिया नर्वा शृक्षि इटेरा । (कालिकाशूतांग)

ভদ্রকালী ও হুর্গা একই। হুর্গাপুজার বিধানামুদারে এই দেবীর পূজাদি হইয়া থাকে। তন্ত্রদারে ইহার পূজাদির বিধান লিখিত আছে।

ত মেদিনীপুর হইতে ২॥ ক্রোশ দ্রে নৈশ্বতি কোণাবস্থিত একটী পবিত্র তীর্থ। এখানে ভদ্রকালী মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। কুর্গ রাজ্যেও ভদ্রকালীর মন্দির আছে। এই দেবতার সম্মুথে মুর্গী প্রভৃতি বিবিধ বলি হয়। ৪ স্কনায়ুচর মাতৃভেদ। ৫ দক্ষযজ্ঞ সময়ে দেবী ভগবতীর ক্রোধ হইতে ইহার উৎপত্তি হয়। ইনি উৎপন্ন হইয়া বীরভদ্রের সহিত দক্ষযজ্ঞ ধ্বংস করেন। (কুর্মপুত, বিষ্ণুপুত ও ভারত শান্তিপত ২৮৪ অত)

ও গঙ্গার পশ্চিমতীরস্থ গ্রামবিশেষ। ৭ প্রদারিণী, চলিত গন্ধভাহলিয়া। (পর্যাম্ব্রুজা• ) ৮ নাগরম্ভা। (বৈদ্যক্রি•) ভদ্রকালেশ্বর (পুং) শিবলিক্ষভেদ। (রু• নীল ২১)
ভদ্রকাশী (স্ত্রী) ভদ্রায় কাশতে ইতি কাশ-অচ্, গৌরাদিখাং গ্রীষ্। ভদ্রস্তা। (রাজনি•)

ভদুকণ্ঠ (ক্লী) > দেবদাক বৃক্ষ। ২ তৈল-দেবদাক, চলিত মলঙ্গা-দেবদাক। (বৈদ্যক্নি•)

ভদ্রকীত্তি জনৈক জৈনপণ্ডিত। ইনি আমরাজের মিত্র ছিলেন। ভদ্রকুন্ত (পুং) ভদ্রস্ত ভদার বা কুন্তঃ অথবা ভদ্রঃ কুন্তঃ। পূর্ণকুন্ত। (অমর)

ভদুকুৎ ( ত্রি ) ১ কুশলকর, মঙ্গলবিধারক। (ঋক্ ৮।১৪।১১) ২ জৈনদিগের উৎসর্গিণীর চতুর্কিংশ অর্হৎ ভেদ।

ভদুগণিত (ক্লী) বীজগণিতোক্ত চক্রবিন্যাস দারা নির্ণীত অঙ্কপ্রকরণ বিশেষ।

ভদ্রগন্ধিক। (স্ত্রী) ভদ্রো গন্ধোহখান্তীতি ঠন্ টাপ্। মুন্তক।
ভদ্রগিরি, দাক্ষিণাত্যের রাজমহেন্দ্রীর সমীপবর্তী গোগুবন
প্রদেশের অন্তর্গত একটা পর্বাত। এখানে মরকতাম্বিকা
নামী পার্বাতী-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। [বিস্তৃত বিবরণ ভদ্রগিরি মাহাত্ম্যে ও ভদ্রাচল শব্দে দুইবা।]

ভদেগুপ্ত', উজ্জন্মিনী-( অবস্তি ) বাসী জনৈক জৈনাচার্য্য। ইনি ধরতর-গচ্ছের ১৬শ বজ্ঞকে দৃষ্টিবাদ নামক দাদশাঙ্গের শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভদু গৌড়, ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিগ্বর্ত্তী দেশভেদ। (র্৽স৽ ১৪।৭)
মার্কণ্ডেরপুরাণে এইস্থান ভদ্রগোর নামে উলিথিত হইয়াছে।
"পূর্ণোৎকটো ভদ্রগোরস্তথোদয়গিরিদ্বিজ॥" (মার্কপু• ৫৮।১৩)
ভদু গৌর (পুং) পূর্ব্বদিগ্বর্তী দেশভেদ। ( মার্কপু• ৫৮ অ•)
ভদু ক্করে ( ত্রি ) ভদ্রং করোতীতি ক্ব-বাহলকাৎ থচ্, মুম্চ।

ভদ্রকর প্রিণ্ট ভদ্র পর্যালাত ক্রম্বার্থ বিচ্চু মুন্ট।
মঙ্গলকারক। পর্যায়—ক্ষেমক্ষর, ক্ষেমকার, মদ্রুজর, ভভ্জর
অরিষ্টতাতি, শিবতাতি, শহর। (ভূরিপ্র•)

ভদুক্ষরণ (ক্নী) ভদ্রং ক্রিয়তেখনেন ক্ব-খ্যুন্,মুম্চ। মঙ্গলসাধন।
ভদুঘন (প্রং) > ভদুমুস্ত। ২ পিপাদা। ৩ নাগরমুস্তা।
ভদুচন্দনসারিবা (স্ত্রী) কৃষ্ণদারিবা। (বৈদ্যকনি•)
ভদুচারু (পু) কৃষ্ণিণীতে জাত বাস্থদেবের পুত্রভেদ।
(হরিবংশ ১১৮ অ•)

ভদ্ৰুত্ত (পং) ভদ্ৰা চূড়া অস্ত। লক্ষায়ী বৃক্ষ, চলিত লক্ষাসিজ। (শক্ষত•)

ভদুচোল, চোলরাজভেদ। [চোলবংশ দেখ।]
ভদুজ (গুং) ভদার জায়তে ইতি জন-ড। ইন্দ্রব। (রাজনি•)
ভদুজানি (ত্রি) সর্বাঙ্গস্থলরী স্ত্রীযুক্ত। ২ ক্তপুত্রগণ।
"মজ্জা সো ভদুজানয়ঃ" (ঝক্ ৫।৬১।৪)
ভিদুঃস্তত্যো জানির্জন্ম বেষাং তে তথোকা ক্তপুত্রা ইত্যর্থঃ'(সায়ণ)

ভদ্রতরুণী (স্ত্রী) ভদা তরুণীব। কুজক বৃক্ষ। পর্যার— "কুজকো ভদ্রতরুণী বৃহৎ পুস্পোহতি কেসরঃ"। (ভাবপ্র•)
ভদ্রতা (স্ত্রী) ভদ্রস্থ ভাবঃ তল্, টাপ্। ভদ্রম্ব, ভদ্রের ভাব
বা ধর্ম, সাধুতা, উত্তম ব্যবহার।

ভদ্রত্বন্ধ (ক্রী) তীর্থভেদ। (ভারত বনপ • ৮২ অ • ) ভদ্রত্বন্ধ (ক্রী) ভদ্রা তুরগা অত্র। ১ জমূদীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষ বিশেষ।

"মাল্যবজ্জলধিমধ্যবর্ত্তি যত্তত্ত্ ভক্তত্ত্রগং জগুর্বাঃ।" ( সিদ্ধান্তশিরো • গোলাধ্যার )

(পুং) ২ সাধু অখ। স্থলক্ষণসম্পন্ন ক্রতগামী অখ মাত্র।
ভদ্রদন্তিকা (স্ত্রী) ভদ্রা দন্তিকা। দন্তীবৃক্ষ ভেন, ভদ্রদন্তী।
পর্যান্ধ—কেশক্ষহা, ভিষণ্ভল্রা, জন্নাবহা, আবর্ত্তকী, জন্নাকী,
জন্মাকা। ইহার গুণ—কটু, উষণ ও রেচন এবং ক্রমি,শূল, কুঠ,
আমদোষ ও তুন্দরোগনাশক। (রাজনি৽)
ভদ্রদারে (পুংক্রী) ভদ্রং দাক। দেবদাক। (অমর)
ভদুদন্ত (পুং) হন্তী। ২ সরলকাঠ। (রত্নমা৽)
ভদুদন্ত (পুং) ভদ্রদাক আদৌ ষ্য কপ্। স্থ্রুতাক্ত

त्मरामक, कूर्ष, रित्रा, वक्ष्ण, त्मरम्क्षी, त्यं उत्तर्फ्णा, नीनिविष्ठी, शिनकारिका, इत्तान्छा, महाकी, भाक्ष्ण, व्यक्ष्म वृक्ष, भीठिविष्ठी, श्वनक, व्यत्थ, भाषां पर्ट्णी, त्यं उत्याक्ष्म, मठम्नी, भूनर्गा, माखतन्य, शक्षिक्षनी, काक्षनवृक्ष, वामन् राष्ठी, कार्भाम, वृक्षिकानी, मानिक्षभाक, यवकून, ७ कूनथ वर्ष मक्ष जन्मार्सामिश्ण। ( स्वक्ष्ण स्वस्था ६२ अ०)

ঔষধগণ বিশেষ।

ভদ্রদেহ (পুং) শ্রীক্লফের পুত্রভেদ। (বার্পুরাণ)
ভদ্রদীপ (পুং) কুরুবর্ধান্তর্গত উপদ্বীপভেদ।(মার্কপু• ৫৯ অ॰)
ভদ্রনামন্ (পুং) ভদ্রং নাম ষ্ম্রভা। কার্চিক্ট পক্ষী, চলিত
কার্চিকেরা। (ত্রি) ২ উত্তম নাম যুক্ত।

ভদ্রনামিকা (স্ত্রী) ভদ্রং নাম যখাঃ কপ্, টাপ্ অত ইস্থ। আয়স্তীর্ক্ষ, বলালতা, চলিত বহলা। (রত্নমালা)

ভদ্রমিধি (স্ত্রী) ভদ্রা নিধর্যোহত্ত। ১ মহাদান বিশেষ। ছেমা-দ্রির দানথণ্ডে এই দানের বিশেষ বিবরণ লিথিত আছে। ২ উৎকৃষ্ট রত্ন, যাহা নিকটে থাকিলে লোকের মঙ্গল হয়।

ভদ্রপদা (স্ত্রী) ভদ্রং পদমাসাং। ভাদ্রপদা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্র। (অমরটীকার রায়মূ•)

"নগা তু পবন্যাম্যা নলানিপৈতামহাৎ ত্রিভান্তিস্রঃ।
গোবীখ্যামশ্বিন্যঃ পৌষ্ণং দ্বে চাপি ভদ্রপদে ॥" (রু• স• ৯।২)
ভদ্রপর্ণী (স্ত্রী) ভদ্রাণি পর্ণাগুন্তাঃ টাপ্। ১কটম্ভরা বৃক্ষ।
২ প্রাবারিণী, চলিত গন্ধভাহ্নিয়া।

ভদ্রপ্নী (স্ত্র) ভদ্রাণি পর্ণাগ্রস্থাঃ, গৌরাদিম্বাৎ গ্রীষ্। ১ গাস্তারী। ২ প্রদারিণী। (জটাধর)

ভদ্রপলী, স্থরাষ্ট্রের অন্তর্গত একটি প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বার্দোলী, কেহ কেহ ইহার প্রাচীন নাম বারজ-পল্লিক। বলিয়া অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভদ্রপাণি জনৈক প্রাচীন রাজা। কশুপম্নির গোত্তসন্ত্ত এবং মহালক্ষ্মপাদ-পদ্ম-সেবক ঋতুপর্ণরাজবংশাবতংস রুচিরের পুত্র। (স্থাত্তি• ২৭।৪০)

ভদুপাদ (ত্রি) ভদ্রপদাম জাতঃ অণ্, উত্তরপদবৃদ্ধিঃ। ভদ্রপদা নক্ষত্রজাত, পূর্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রজাত। ভদ্রপাল (পুং) বোধিসন্থভেদ।

ভদ্রপুর (ক্লা) প্রাচীন নগরভেদ। প্ররিপ্তনেমি-পুত্র মংখ এই নগর জয় করেন। (জৈন হরিবংশ ১৭।৩০)

ভদুপীঠ (পুং ক্লী) ভদ্রার্থং পীঠঃ। ১ নূপ ও দেবাদির অভিযেকার্থ পীঠভেদ। ২ সিংহাসন প্রভৃতি।

ভদ্রপীঠ, জনৈক হিন্দুরাজা ( সহাদ্রি • ২৭/৫২ )

ভদ্রবন্ধু, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্ষু। ইনি অজণী গুহামন্দিরস্থ সৌগত-গৃহের নির্দ্মাণকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ভদুবলন (পুং) ভদ্রং মহৎ বলনং বলমস্ত। বলরাম।
ভদুবলা (স্ত্রী) ভদ্রা বলা। ১ লতাবিশেষ, চলিত গন্ধভাছলিয়া। পর্যায়—সরণা, প্রসারণী, কটন্তরা, রাজবলা (অমর)
২ গন্ধিকা। মাধবীলতা। (রাজনিত)

ভদুবাহ্ (পুং) > রোহিণীগর্ভদভূত বস্থদেবের পুত্রভেদ। ২ মগধরাজ ভেদ।

ভদ্র শহুস্বামিন্ (পুং) জনৈক গ্রন্থকার। চারিত্রসিংহগণি-কৃত ষড়দর্শনর্ত্তিতে ইহার নামোল্লেথ আছে।

ভদ্রবাহ্নসামী, জনৈক বিখ্যাত জৈনশাস্ত্রকার, ৬৯ শ্রুতকেবলী বলিয়া পরিচিত। ইনি আবগুকস্থা, দশবৈকালিকস্থা, উন্তরাধ্যমনস্থা, স্থা-ক্ষতাদ্ব্রা, দশাশ্রুতস্কন্ধস্থা, কর্মস্থা, ব্যবহারস্থা, স্থা-প্রজ্ঞপ্তিত্রা, আচারাদ্ব্রা ও ঋষিভাষিতস্থান নামে ১০ থানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করেন। জৈনগ্রন্থে তিনি শ্রুতপার তাহার ও যোগপ্রধান বলিয়া উক্ত হইয়াছেন। মুনিরত্নস্থার তাহার এই দশ নির্যুক্তিকে ঋর্থেদের দশমগুলের সহিত তুলনা করিয়াছেন। এতত্তির তংকত জাতকান্ডোনিধি, ভদ্রবাহ্নসংহিতা ও নর্ম্মদাস্থানরী-কথা নামক কএকখানি গ্রন্থে তিনি জৈনধর্ম্মের মাহাম্মা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন। থরতার ও তপাগচ্ছের পট্টাবলীতে তাহার জীবন কাল প্রদন্ত হইয়াছে। তিনি প্রাচীন্র্রোত্র,কর্মস্থা,শক্রপ্রস্কর্ম ও ১০থানি নির্য্যুক্তি প্রণয়ন করিয়া

১৭ বংসরকাল ব্রতাচারী হইয়াছিলেন। তৎপরে ১৪ বংসর কাল যোগপ্রধানরূপে অবস্থিতি করিয়া তিনি ১৭০ বীরগতান্দে ৭৬ বংসর বয়সে লোকাস্তর গমন করেন। [জৈনশন্দ দেখ]

ধর্মঘোষগণিকত ঋষিমগুলপ্রকরণ নামক গ্রন্থে লিখিত আছে যে, দাক্ষিণাত্যের প্রতিষ্ঠাননগরে\* ভদ্রবাহু ও বরাহ নামে ছই লাতা বাদ করিত। যশোভদ্র নামক জনৈক জৈনাচার্য্যের ধর্মোপদেশ শ্রন্থণ করিয়া তাহারা জৈনধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। ভদ্রবাহুর পাণ্ডিত্যে প্রীত হইয়া শুরু যশোভদ্র তাহাকে স্থরি পদাভিষিক্ত করিলেন। এই সময় ভদ্রবাহ পূর্ব্বক্ষিত দশ খানি নির্যুক্তি ও ভদ্রবাহবীসংহিতা নামক গ্রন্থ প্রণয়ণ করেন। তৎপরে যশোভদ্র স্বর্গপুরে গমন করিলে, তাহার প্রধানশিষ্য আর্য্যসভৃতি ও ভদ্রবাহ আচার্য্য পদগ্রহণ করিয়া ভারতের বিভিন্নস্থানে ধর্মপ্রচারার্থ বহির্দ্ধত হন।

রাজাবলী-কথা নামক কণাঢ়ী ইতিহাসে ভদ্রবাহর এইরূপ জীবনবৃত্তান্ত লিখিত হইয়াছে;—ভারতথণ্ডের পুণ্ডু বৰ্দ্ধন রাজ্যের অন্তর্গত কোটিকপুর নগরে পদ্মর্থ নামে এক রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহার রাজ্যকালে রাজপুরোহিত সোমশর্মা-পদ্মী সোমগ্রী একটা সর্বস্থেলকণসম্পন্ন পুত্র প্রস্ব করেন। পিতা শুভলক্ষণসমূহ সন্দর্শনে প্রীত হইয়া স্বীয় পুত্রের কোষ্ঠীফল নির্ণয় করিয়া দেখিলেন যে, কালে এই বালক জৈনধর্ম পরি-বুক্ষক হইবে। তদমুদারে তিনি জৈন প্রথামত বালকের চৌল ও উপনয়নসংস্থার স্থ্যসম্পন্ন করাইলেন। একদিন বালক ভদ্রবাহু সঙ্গিদলের সহিত ক্রীড়া করিতেছে, এমন সময় মহামুনি গোবৰ্দ্ধনস্বামী, নন্দিমিত্ৰ ও অপরাজিত নামক চারিজন শ্রুত-কেবলী ৫ শত শিষ্য সমভিব্যহারে জমুস্বামীর সমাধিসন্দর্শনে কোটিকপুরে আগমন করেন। মহামুনি গোবর্দন বালক ভদ্রবাহুর শুভচিহ্নসমূহ নিরীক্ষণ করিয়া অমুমান করিলেন যে, এই বালকই শেষ শ্রুতকেবলী হইবে। অতএব ইহার শিক্ষাবিধান আবশুক। এইরূপ ভাবিয়া তিনি বালকের হস্তধারণপূর্বক সোমশর্মার নিকট উপনীত হইলেন এবং বালকের শিক্ষাভার গ্রহণের অভিপ্রায় জানাইলেন। পিতা পূর্ব্ব হইতেই বালকের জিন-ধর্ম্মলাভের বিষয় অবগত ছিলেন। গোবর্দ্ধনস্বামীর শুভাগমনে তাঁহার হৃদয়ে পূর্বস্থতি জাগিয়া উঠিল। তিনি গদ্গদ কণ্ঠে প্রণতিপূর্বক আচার্য্যবরের

<sup>\*</sup> মতান্তরে তিনি আনন্দপুর-(বড়নগর)-নিবাসী এবং বন্ধভীরাজ ধ্রুবদেনের সমসাময়িক ছিলেন। Ind. Ant. Vol II. p. 139. আবার কেহ কেহ তাঁহাকে চন্দ্রগুপ্ত বা সম্রাট্ অশোকের সমকালবর্তী বলিয়া মনে করেন।

কথার স্বীকৃত হইলেন; কিন্তু মাতা সোমশ্রী দীক্ষার পূর্বের একবার পুরের দর্শন প্রার্থনা করিয়াছিলেন। উভয়ের বাক্যে ও সম্মতিতে প্রীত হইয়া গোবর্জনস্বামী ভদ্রবাহকে লইয়া অক্ষ শ্রাবকের গৃহে উপস্থিত হইলেন এবং তথার তাঁহার অবস্থান, ভোজন ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন।

সামীজির তত্থাবধানে থাকিয়া তিনি শীঘ্রই যোগিনী,সঙ্গিনী, প্রজ্ঞা ও প্রজ্ঞপ্তি নামক বেদের চারি অন্থযোগ, ব্যাকরণ ও চতুর্দিশ বিজ্ঞান অভ্যাস করিয়া ফেলিলেন। জ্ঞানমার্গে বত্তই তিনি অগ্রসর হইতে লাগিলেন, তত্তই তাঁহার সংসার-বিষয়ে বিরাগ জন্মিতে লাগিল। দীক্ষাগ্রহণের পর, তিনি যথাক্রমে জ্ঞান, ধ্যান, তপস্থা ও সংযমাদিতে অভ্যন্ত হইয়া আচার্য্যমধ্যে পরিগণিত হইয়াছিলেন। তাঁহার আচার্য্যপদ প্রাপির পরই গোর্বর্জন শ্রুতকেবলীর তিরোধান হয়।

একদা পাটলিপুত্ররাজ চক্রগুপ্ত কার্ত্তিকীপূর্ণিমারাত্রিতে নিজাবেশে উপর্য্যুপরি ১৬টা স্বপ্ন দেখেন।\* নিজাভঙ্গে তাঁহার হ্বনয় বড়ই উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। কিছুতেই তাঁহার চিত্ত স্থৃষ্টির হইল না। প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপনপূর্বক তিনি মন্ত্রণাগৃহে নীরবে বদিয়া আছেন, এমত সময়ে প্রতিহারী আসিয়া **मः वाम मिन या, ज**जवाह मूनि नामा मिटनम পরি-ত্রমণ করিয়া রাজোদ্যানে উপনীত হইয়াছেন। রাজা অমাত্যবর্গে পরিবৃত হইয়া মুনিসমীপে উপস্থিত হইলেন। রাজার অভিবন্দনায় তুষ্ট হইয়া মুনিশ্রেষ্ঠ তাঁহাকে ধর্মো-পদেশ দান করিলেন। তদনন্তর রাজা তাঁহাকে উক্ত যোলটী স্বপ্নের বিষয় অবগত করাইলে তিনি তাহার এইরূপ অর্থা-বগতি করেন: --> সম্যক জ্ঞান তম্সাচ্ছন্ন হইবে,২ জৈনধর্ম্বের অবনতি হইবে এবং তোমার বংশধরগণ সিংহাসনে থাকিয়াই দাক্ষাগ্রহণ করিবেন: ৩ দেবতাগণ আর ভারতক্ষেত্রে অবতীর্ণ इहेर्वन ना, 8 देजनगंग विভिन्न मुख्यमारत्र विভक्त इहेरव, ६ বর্ষার মেঘে জলধারা বর্ষণ করিবে না এবং সেই অনারুষ্টি হেতু শভাদিও অজনা হইবে, ৬ সত্যজ্ঞান লোপ পাইবে এবং

\* ১ স্ব্য অন্ত যাইতেছেন, ২ কল্পকশাখা দ্ব্য ও ভূপতিত রহিয়াছে,
ত ক্র্যার রথ শৃত্যে অবতার্ণ হইতেছে ও উপরে উঠিতেছে, ৪ চক্রমণ্ডল যেন ইতক্তব্য ভিন্ন হইয়া পড়িতেছে, ৫ ছইটা কৃষ্ণ হস্তা যুদ্ধ করিতেছে, ৬ উষালোকে
খনোতিক। দীপ্তি পাইতেছে, ৭ একটা শুদ্ধহুদ সম্মুথে বিস্তৃত রহিয়াছে, ৮ আকাশ
ধ্মাচ্ছন্ন হইয়াছে, ৯ বানর সিংহাসনে বসিয়াছে, ১০ স্বর্ণপাত্র হইতে কুকুর
পান্নস-গ্রহণ করিতেছে ১১ ব্যভগণ দ্বন্দ করিতেছে, ১২ ক্ষত্রিয়সন্তান গর্দভারোহণে ভ্রমণ করিতেছে, ১০ বানরে মরালগণকে তাড়াইতেছে, ১৪ গোবৎসগণ
সম্দ্রে ঝাক্ষ দিতেছে, ১৫ ক্ষেক্রপাল বৃদ্ধ ব্যভদিগকে তাড়না করিতেছে এবং
১৬ একটা সর্প দ্বাদশটা ফণা বিস্তার করিয়া অগ্রসর হইতেছে।

কতকগুলি ক্ষীণজ্যোতিঃ ইতস্ততঃ বিকীর্ণ হইবে। ৭ আর্য্যথণ্ডে আর জৈনধর্ম বিস্তার পাইবে না,৮অসতের প্রতিপত্তি এবং
সত্তের লোপ হইবে, ৯ লক্ষ্মী নিম্নগামিনী হইবেন, ১০ রাজা
রাজস্বের ষষ্ঠাংশ লাভে তৃপু না হইয়া অর্থলোলুপ হইবেন এবং
অধিক লাভের প্রত্যাশায় প্রজাপীড়ন করিবেন, ১১ মানব
যৌবনে ধর্মগতপ্রাণ হইয়া বার্দ্ধক্যে সকলই বিসর্জ্জন করিবেন,
১২ উচ্চবেংশীয় রাজা নীচসহবাসে কলুষিত হইবেন, ১৩ নীচ
উচ্চকে উৎসাদিত করিয়া সমতা প্রতিপাদিনে প্রয়াস পাইবে,
১৪ রাজন্তবর্গ অয়থা কর গ্রহণ করিয়া প্রজাদিগকে তুর্দ্দশাগ্রস্ত করিবেন, ১৫ নিমশ্রেণীর লোকে অস্তঃসারশৃন্ত বাক্যালাপ
দারা জ্ঞানীদিগকে উপেক্ষা করিবেন এবং ১৬ দাদশবার্ষিকী
অনার্ষ্টিতে বস্করা শন্তাশুন্তা হইবে।

हेरात किছूमिन পরে তিনি তাঁহার শিষ্যদিগকে বিদায় দিয়া একদা একাকী পরিভ্রমণ কালে একটা বালকের আর্ত্তনাদ শুনিতে পাইলেন। ডাকিয়া উত্তর না পাওয়ায়, তিনি বুঝিতে পারিলেন যে, দাদশবার্ষিকী অনাবৃষ্টির স্ত্রপাত হইয়াছে \*। রাজা চক্রপ্তপ্ত এই দৈব-প্রকোপ শান্তির জন্ম বিবিধ যাগের অনুষ্ঠান করিলেন, কিন্তু কিছুহেই কিছুহইল না দেখিয়া, তিনি দীক্ষাগ্রহণপূর্বক বানপ্রস্থাচারী ও ভদ্রবাহর সহচর হইলেন।

ভদ্রবাহু জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখিতে পাইলেন যে, এই মহামারি সময়ে বিদ্ধ্য পর্কত হইতে নীলগিরি পর্যান্ত সমগ্র ভারতে কোনদ্ধপ শস্থাদি হইবে না। অনাহারে লোকে প্রাণ্ডাগ করিবে এবং তাহাদের ধর্মপ্ত কলুষিত হইবে। তখন তিনি স্বীয় ১২ সহস্র শিষ্য ও অস্তান্ত লোক সমভিব্যহারে

\* রাজাবলীবর্ণিত চন্দ্রগুণ্ডের শ্বর্ধ-বিবরণ সত্য না হইলেও ছাদশবাধিকী অনাবৃষ্টির কথা শিলালিপি ছারা সপ্রমাণিত হয়। দাক্ষিণাত্যের প্রবণ্বেলগোড়ের নিকটবর্ত্ত্বী ইন্দ্রগিরি-শিথরত্ব প্রাচীন কণাড়ী অক্ষরে সংস্কৃতভাষার লিখিত শিলালিপি পার্চে জানা যায় যে, গৌতম গণধরের শিষ্য ভদ্রবাহু স্বামী উজ্জয়িনীতে জ্ঞানযোগে এই ছাদশবর্ধব্যাপী অনাবৃষ্টির বিষয় অবগত হন। সাধারণকে এই ভাবিবিপদের বিষয় জ্ঞাপন করিয়া তিনি আর্যাবর্ভভূমি পরিত্যাগপূর্বক বহুলোক সমভিব্যহারে দক্ষিণাভিমুখে প্রস্থান করেন। নানা গ্রাম ও জনপদ অতিক্রম করিয়া তিনি কোটবপ্র পর্বতে আসিয়া আপন মৃত্যু নিকটবর্ত্ত্বী জানিয়া তথায় অবস্থিতি করিলেন। এইখানে অন্তিম সমাধিতে নিময় হইবার পূর্ব্বে তিনি সকলকে বিদায় দিয়া একটা মাত্র শিষ্য সঙ্গের অভীষ্ট-পদ লাভ করিয়াছিলেন। Ind. Ant. Vol, III, p. 153.

এই স্থাচীন শিলালিপি লিখিত ভদ্রবাহর দাক্ষিণাত্য-যাত্র। রাজ্ঞা-বলীতেও সমর্থিত হইয়াছে। বিশাথের চোলমণ্ডলে গমন ও চন্দ্রগুর্থের প্রক্রমঙ্গে অবস্থিতিরও আভাস নিতান্ত অপ্রাসন্ধিক হয় নাই। দক্ষিণাভিমুথে প্রস্থান করেন। পথিমধ্যে তাঁহার মৃত্যু
সময় উপস্থিত হইয়াছে জানিতে পারিয়া তিনি একটা পর্কতশৃঙ্গে আরোহণপূর্কক অন্তিম-ধ্যানে নিমগ্ন হইবার ইচ্ছা
প্রকাশ করিলেন। সেই স্থানে তথনও ছর্ভিক্ষের পূর্ণ
প্রকোপ রহিয়াছে দেখিয়া, তিনি প্রিয়ণিয়্য বিশাধ মুনিকে
সদলে চোলমগুলে প্রস্থান করিতে আদেশ করিলেন।
তাঁহার অনুমতিক্রমে একমাত্র চক্রপ্রেই তাঁহার সঙ্গে রহিল।
তিনি স্বীয় গুরুর মৃত্যুর পর অস্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া,
তথায় তাঁহার পাদপদ্ম পূজায় নিরত রহিলেন \*।

ভদুভীমা (স্ত্রী) কখ্যপের ঔরনে দক্ষকন্তা ক্রোধার গর্ভদাত কন্তাভেদ। (ভারত ১৷৬৬ অ॰)

ভদ্ৰভুজ (পুং) কল্যাণবিধায়ক ভুজ। চলিত পয়মন্ত হাত। (ত্ৰি) ২ মঙ্গলজনক ভুজশালী। ৩ প্ৰশস্ত বাহুমূক্ত।

"ভদং কৃতং ভদভুজা মম পুত্রেণ পার্থিবাঃ"(মার্ক ৽ পু • ১২৫।৮)

ভদ্রভূষণা ( श्री ) দেবীমূর্ত্তি ভেদ।

ভদ্মনস্ (স্ত্রী) > প্রাবত-হন্তীর মাতা। (ত্রি) ২ মনস্বী, প্রশন্তচেতা।

ভদুমন্দ (পুং) একজাতীয় হস্তী। ভদুমনদুমুগ (পুং) হস্তিজাতি বিশেষ।

\* পাটলিপুত্ররাজ এই চক্রগুপ্ত কে? রাজাবলী-কথা নামক কনাড়িগ্রন্থ হইতে একটা ঐতিহাসিক সত্যের অস্কুর উৎপন্ন হইতেছে। যদি ভর্রবাহ ও চক্রপ্তপ্তের আখ্যান রূপক না হয় এবং শ্রবণবেলগোড়ের নির্জন পর্বত শিখরন্থ শিলালিপির মৌলিকত্বে সন্দেহ থাকে, তাহা হইলে এই বিচিত্র আখ্যানের বিচারে প্রয়োজন নাই। যখন চক্রপ্তপ্ত পাটলিপুত্রের সিংহাসনে, তখন জৈনধর্ম লোপ পাইবার উপক্রম হইতেছিল; একথা সকলেই একবাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন। সন্তবতঃ ঐ সময়ে জৈনদিগের শেষতম ৬ঠ শ্রুত কেবলী ভর্রবাহ আবির্ভূত হন। কারণ তাহার পর আর কেহ এই পদাসীন হন নাই। এ দিকেও দেখা বায় যে, চক্রপ্তপ্তের পর বৌদ্ধধর্মের পুনবিস্তার হইয়াছিল। ভন্রবাহর গুণকীর্ত্তনকারী জৈনগ্রন্থকারণণ অবশ্রই এরপ প্রবলপ্রতাপ নরপতির জৈনপাদাশ্রম গ্রহণে গোরবাহ্বিত হইবেন সন্দেহ নাই, তাই তাহারা তৎসাময়িক রাজা চক্রপ্তপ্তবেক ভন্রবাহর অনুচর শিয়রূপে গ্রহণ করিয়াছেন। সকলেই জানেন যে, চক্রপ্তপ্তপেত্রি অশোকের সময় ভারতে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তার গায়। রাজা চক্রপ্তপ্ত ও৭২ খৃষ্ট পূর্বান্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

[ श्रियमर्गी ७ ठन्छ छ प्रथ । ]

এদিকে ভদ্রবাহ বীর পতাব্দের ১৭০ বৎসরে ৭৬ বর্ষে মোক্ষ লাভ করেন।
ঐতিহাসিক আলোচনার ৫২৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দে বীরনির্ব্বাণ কাল স্থিরীকৃত হইয়াছে; স্বতরাং ৫২৭—১৭০ = ৩৫৭ খৃষ্ট পূর্ব্বাব্দ, মতাম্ভর শ্রুতকেবলীগণ বীরনির্বাণের পর ১৬২ বর্ষকাল ছিলেন, তাহা হইলে শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহ
শ্বর্শাই ৩৬৫:খৃঃ পৃঃ পর্যান্ত বিদ্যমান ছিলেন; এতদ্বারা প্রমাণিত হ্র বে, উভ্রে

ভদ্রমল্লিকা (স্ত্রী) ভদ্রা মলিকা। ১ গ্রাক্ষী। ২ ম**লিকাভেদ**, নবমল্লিকা। (শক্ষমা)

ভদ্মাতৃ ( हो ) त्रश्मश्री माजा।

ভদুমুখ (ত্রি) ভদ্রং মুখং তদ্বাাপারোহস্ত। ১ স্থবকা।

২ নাগভেদ। (মার্কণ্ডের পু৽ ১৫।৫৭) ৩ স্থলর মুখবিশিষ্ট।
ভদুমুঞ্জ (পুং) ভদ্রো মুঞ্জ ইতি কর্মধা। মুঞ্জশর, চলিত রামশর
ও শরপত। পর্যায় — শর, বাণ, তেজন, ইক্ষ্বেষ্টন। ইহার
গুণ—মধুর ও শিশির, দাহ ও তৃষ্ণানাশক, বিদর্প, অন্তর, মৃত্র,
বস্তি ও চক্ষ্রোগে হিতকর, ত্রিদোষ নাশক এবং বৃষ্য।

(ভাবপ্ৰকাশ)

ভদ্রমুস্তক (পুং) ভদ্রো মৃস্তকঃ। নাগরমুস্তক।

ভদুমুন্তা (স্ত্রী) ভদ্রা মুস্তা। নাগরমুন্তক, পর্যায়—বরাহী, গুল্রা, গ্রন্থি, ভদ্রকাশী, কশেক, জ্রোড়েষ্টা, কুকবিলাখা, স্থারিক, গ্রন্থিলা, হিমা, বল্যা, রাজকশেরু, কচ্ছোখা, মুস্তা, অর্ণেদি, বারিদ, অন্তোদ, মেঘ, জীমূত, অব্দ, নীরদ, অভ্রন, গান্ধেয়। ইহার গুণ—ক্ষায়,তিক্ত,শীত্ব, পাচন, পিত্তত্বর প্রক্রাশক। (রাজনি॰) ভাবপ্রকাশমতে ইহার গুণ—ক্টু, হিম, তিক্তু, দীপন, পাচন, ক্ষায় এবং ক্ফ, পিত্তু, অস্ক্রু, জ্বর, অরুচি ও বমিনাশক। অনুপদেশজাত ভদ্রমুন্তাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। (ভাবপ্র৽)

ভদ্ৰমুগ (পুং) হস্তিপাতি বিশেষ।

ভদ্যব ( পুং ক্লী ) ভদ্রঃ শুভ্দো ধবঃ। ইক্লধব। ( অমর )

ভদ্রান (ক্লী) ২ উত্তম বান, গাড়ী। (পুং) ২ জনৈক বৌদাচার্য। ইনি ভদারনীয় শাথার প্রবর্তক।

ভদুযোগ (পুং) ১শুভ-সমন্ন। মাহেক্রযোগ বা ক্ষণ। ২ পুরাণ-সর্বাসের একটা অঙ্গ।

ভদুরথ (পুং) কক্ষেয়্বংশীয় হর্যাঙ্গ নূপের পুত্র। (হরিব • ৩১ জ • )
ভদুরাম, জনৈক গ্রন্থার। তিনি রাজা অনুপদিংহের জন্মমত্যন্ত্রসারে অযুত্রোমলক্ষহোমকোটিহোম নামে একথানি
গ্রন্থ রচনা করেন। সাধারণের নিকট তিনি হোমিগোপ নামে
প্রসিদ্ধ ছিলেন।

ভূদুরু চি ( ত্রি ) > সংপ্রাবৃত্তিশালী। ২ পশ্চিমভারত্বাসী জনৈক বৌদ্ধভিক্ষু। তিনি হেতুবিত্যা ও মহাযান সম্প্রদায়ের অপরাপর শাস্ত্রগ্রন্থে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। মালবরাজ শিলাদিভ্যের সভার তিনি বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।

ভদ্র পা (স্ত্রী) > রমণীয়াক্কতি রমণী। ২ স্থরপা। ভদ্র রেণু (পুং) ভদা রেণবোহস্য। প্ররাবত-হস্তী। (ত্রিকা•) ভদ্রোহিণী (স্ত্রী) ভদ্রার্থং রোহতি কহ-ণিনি-ঙ্কীপ্। কটুরোহিণী, চলিত কট্কী। "দাবনা ত্বক্ পিপ্পলা শুগী লাক্ষাশক্রমবৈদ্ব তিম্। সংগুক্তং ভদ্রবোহিণ্যাং পকং পেয়াদিমিশ্রিতম্ ॥" (স্থশ্রুত) ভদ্রেবট (পুং) > আশ্রমভেদ। (ভারত বনপ• ২৩• অ•) ২ তীর্থভেদ। (ভারত অ৮২।৪৮)

ভদুবৎ তি ) ভদুমস্তামিরিতি মতুপ্, মদ্য ব। ১ দেবদারু। ২ কল্যাণবিশিষ্ট, মঙ্গলযুক্ত।

ভদ্রতী (স্ত্রী) ভদ্রবং-স্ত্রিয়াং ঙীপ্। > ভদ্রপর্ণী, চলিত কট্ফল। (জ্ঞটাধর) ২ কল্যাণবিশিষ্টা।

"ইমাঞ্চ নঃ প্রিয়াং বীর !.বাচং ভদ্রবতীং শৃগ্ ।"(ভা • ৪।২৪।১৮) ৩ শ্রীক্বফের নাগ্নজিতীগর্ভদাতা কন্সা। (হরিব• ১৬০।১•)

৪ মধুর মাতা। (হরিব• ৩৬।৩) ৫ চণ্ড মহাসেনের পালিতা করিণী। ইহার বেগ অসীম ছিল। বাসবদত্তা এই করিণাপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া উদয়নের সঙ্গে পলায়ন করেন। করিণী বিদ্যাটবী পর্যান্ত গিয়া উষণ্ডল পানে পঞ্চত প্রাপ্ত হয়। (কথাসরিংসা•)

ভদেবন (ক্নী) বৃন্ধাবনস্থিত শ্রীক্ষণ্ডের কেলিকানন বিশেষ।
ইহা দাদশ কেলিকাননের মধ্যে একটা। এই কেলিকানন
নন্দ্বাটের অগ্নিকোণে যমুনার পূর্ব্বপারে অবস্থিত। একদা
নিদাঘ সময়ে ক্বঞ্চ এখানে স্থীগণের সহিত কৌতুকের জন্ম
মন্ত্রযুদ্ধ করিগ্নাছিলেন। (ভক্তমাল, বৃন্ধাবনলীলামৃ•)

ভদুবর্দ্মন্ (পুং) ভদ্রেণ বুণোতি আত্মানমিতি শেষঃ বৃ-মনিন্। নবসল্লিকা। (শব্দচ )

ভদুবল্লিকা (স্ত্রী) ভদা বল্লিকা। গোপবল্লী, অনন্তম্ল।
ভদুবল্লী (স্ত্রী) ভদা চাসৌ বল্লী চেতি কর্ম্বাণ। ১ মল্লিকা।
২ মাধবীলতা। ৩ লতাবিশেষ। চলিত মদনমালী বা হাপরমালী। পর্য্যায়—শাতভীক, ভূমিমণ্ডা, অষ্ট্রপাদিকা। (রত্নমাণ)

ভদ্রস্ম (ক্লী) উংকৃষ্ট পরিচ্ছদ। ভদুরাচ্ (ত্রি) ২ সাধুরকা। ২ সাধু কথা বা প্রসন্ধ।

ভদুবাচ্য (ক্লী) বলিবার বোগ্য শুভবাক্য।

"হোত্তরদি ভদুবাচ্যায় প্রেষিতো মামুষঃ" (শুকুবজু• ২১।৬১)

'ভদুবাচ্যায় বক্তুং যোগ্যং বাচ্যং শুভঞ্চ ভদ্বাচ্যম্'

( दनमी १०)

(ভারত বনপ• ২২৭ অ• )

ভদ্রবাদিন্ (ত্রি) স্বষ্ট্ ভাষী, শোভনবাদী । (ঋক্ ২।৪২।২)
ভদ্রবিন্দ (পুং) শ্রীক্ষের প্রভেদ। (হরিব • ৯১৮৭ শ্লো • )
ভদ্রবিরাক্ত্রি (পুং) বৌজসজ্বারামভেদ।
ভদ্রবিহার (পুং) বৌজসজ্বারামভেদ।
ভদ্রশার্মন্ (পুং) ভদুং শর্ম স্বথং ষস্য। পুরাদ্যানন্দ-যুক্ত।
ভদ্রশার্থ (পুং) ভদ্রাঃ শার্থাঃ সহায়াঃ যস্ত্র। কার্ত্তিকেয়।

इंद्रणील (जि) मक्रतिज, माधुगान।

ভদ্রশোচি (ত্রি) ১ কল্যাণদীপ্রি। ২ অগ্নি। ( ঋক্ থাথা ) ভদ্রশোনক ( প্রং) জনৈক চিকিৎসাশাস্ত্র-প্রণেতা। টোড়প্না-নদ ইহার নামোল্লেখ করিয়াছেন।

ভদ্রশ্রয় ( ক্রী ) ভদার শ্রীরতে গৃহতে ইতি শ্রি-কর্মণি-স্বচ্। চন্দন। (রত্বমা•)

ভদ্রশ্বস্ (পুং) ধর্মের পুত্রভেদ। (ভাগ• ধা১৮।১)

ভদ্রত্রী (পুং) ভদ্রা প্রীর্থস্য। চন্দনবৃক্ষ। (অমর)

ভদ্ৰেত্ৰত (ত্ৰি) মধুর শব্দশোতা। ২ সম্মৃত্ শ্ৰবণকারী। (ক্লী) ও মিষ্টশব্দ শ্ৰবণ।

ভদেশ্রেণ্য (পুং) দিবোদাসের পূর্ব্বে বারাণসীর অধিপতি নৃপভেদ। (হরিব• ২৯ অ•)

ভদ্ৰস্তী (जी) वर्गापनी।

ভদ্রসরস্ (ক্রী) ভদ্রং সরঃ কর্মধা•। স্থপার্মপর্বতস্থিত সরো-বরভেদনঃ ২ উত্তম সরোবরন

ভদ্রদার (পুং) বিন্দ্যাররাজের নামান্তর।

ভদ্রেসালবন (ক্লী) ভদ্রগালস্য বনং ৬ তংক ভদ্রাশ্বর্ধস্থিত বনভেদ্য (ভারত ভাষ্মপ• ৭ অ•)

ভদ্রদেন (পুং) দেবকীগর্ভসন্তৃত বস্থদেবের একটী পুত্র। অস্ত্রপতি কংস ইহাকে বিনাশ করেন। (ভাগ ১।২৪/২৫)

২ ঋষভের পুত্রভেদ। (ভাগ• ৫।৪।১• ),

৩ কুন্তিরাজের পুত্রভেদ। (ভাগ• ৯।২৩ অ•)

৪ মহিম্মতের পুত্র। (ভাগ । ১।২৩/২২) ৫ কাশ্মীরের জনৈক রাজা। (স্বন্দপু •) ৬ বৌদ্ধমতে 'মারপাপীর' প্রভৃতি কুমতির দলপতি। ৭ অজাতশক্রর গোত্রাপত্য। (শতপথবা • ৫।৫।৫।১৪) ৮ সহাদ্রিবর্ণিত হুইজন রাজা। (সহাদ্রি • ৩৩/৩৫,৩৪।২৪)

ভদ্রসোমা ( স্ত্রা ) ভদ্রঃ সোম ইবাস্যা দ্রুব ইতি টাপ্। ১ গঙ্গা। ২ কুরুবর্ষস্থ নদীবিশেষ।

"তিম্মন্ কুলাচলো বর্ষে তর্মধ্যে চ বহানদী। ভদ্রনোমা প্রযাত্যুর্ব্যাং পুণ্যামলজলোঘিনী॥"

(মার্কণ্ডেরপু• ১৯২৩)

ভদ্রহর্ষ (পুং-) সহাদ্রিখণ্ড-বর্ণিত জাঙ্গলিক রাজবংশীয় জনৈক রাজা। (সহাদ্রিং ২৭।৫৭)

ভদ্ৰে (স্ত্ৰী) ভদ্ৰ-অজাদিয়াং টাপ্। > রাস্থা। ২ ক্লঞা।
০ ব্যোমনদী। ৪ তিথিভেদ, দিতীয়া, দাদশী ও সপ্তমী তিথির
নাম ভদ্ৰা তিথি।

"প্রতিপদেকাদশী ষষ্ঠী নন্দা জ্বেয়া মণীষিভিঃ। দিতীয়া দাদশী চৈব ভদ্রা প্রোক্তন চ সপ্তমী ॥"

(জ্যোতিঃসার্স )

त्थवादतत्र मिन ज्जाि थि श्रंटन मिकिरशांश श्रः । मिकिर्यां मुक्तनार्यारे ज्ञा । १ व्यमिति ७ कर्षे क्ला । १ व्यमिति । १ कीवर्षी । १ व्यमिति । १० नीनी । १० वर्षा । १०

"চন্দ্রিকা চর্ম্মহন্ত্রী চ পশুমোহনকারিকা।

নন্দিনী কারবী ভদ্রা বাসপুষ্পা স্থবাসরা॥" (ভাবপ্র•)
১৯ সারিবাবিশেষ। ২• গাভি। (রাজনি•) ২১ কাকোড়ু,
স্বরিকা। (রত্নমালা)

২২ ভদ্রাশ্বর্ষস্থিত নদীভেদ। এই নদী গঙ্গার একটী শাখা স্রোত, উত্তরকুরুবর্ষে প্রবাহিত।

"শীতা শঙ্মাবতী ভদ্রা চক্রাবর্ত্তাদিকান্তথা।"

(মার্কভের পুরাণ ১৯।৭)

২০ বৃদ্ধশক্তি বিশেষ। পর্যায়—তারা, মহাত্রী, ওঁহ্ণারা, স্বাহা, ত্রী, মনোরমা, তারিণী, জয়া, অনস্তা, শিবা, লোকেয়রাম্মজা, স্বদ্রবাদিনা, বৈশ্যা, নীলসরস্বতা, শদ্মিনা, মহাতারা, বস্থারা, ধনলদা, ত্রিলোচনা, লোচনা। (ত্রিকা৽) ২৪ ছায়াগর্ভনাতা স্থ্যক্তা। (অগ্নিপ্৽) ২৫ একজন বিদ্যাধরতনয়া। বিদ্যক অনেক কট্টে ইহাকে প্রাপ্ত হন। (কথাসরিংসা৽) ২৬ কেকয়রাজকত্যা, ত্রীক্ষেরে একজন প্রধানা মহিনী। ইহার গর্ভে সংগ্রামজিৎ, বৃহৎদেন, শ্র, প্রহরণ, অরিজিৎ, জয়, স্বতদ্র, রাম, আয় ও সত্য এই কয়জনের জন্ম হয়। (ভাগ) ২৭ কাক্ষীবানতনয়া ব্যুষিতাশ্বের পত্নী। ইনি বিবাহের অতি অল্পকাল পরেই বিধবা হন। ব্যুষিতাশ্ব নিজশবে আবিভৃতি হইয়া অপুত্র ভদার গর্ভে পুত্র উৎপাদন করেন।

২৮ স্বভদার নামান্তর।

"আষাঢ়স্য সিতে পক্ষে দ্বিতীয়া পুণাসংযুতা। তদ্যাং রথে সমারোপ্য রামং মাং ভদ্রয়া সহ॥"

( স্বন্দপুরাণ )

২৯ বিষ্টিভন্তা। ক্বফপক্ষে তৃতীয়া ও দশমীর শেষার্দ্ধ এবং দপ্তমী ও চতুর্দশীর পূর্বার্দ্ধ, শুরুপক্ষের একাদশী ও চতুর্থীর শেষার্দ্ধ এবং অপ্তমী ও পূর্ণিমার পূর্বার্দ্ধকে বিষ্টিভন্তা কহে। কর্কট, দিংহ, কুন্ত, ও মীনরাশিতে ভন্তা হইলে পৃথিবীতে, মেষ, বৃষ, মিথুন ও বৃশ্চিকরাশিতে হইলে স্থানিকে এবং কন্তা, ধমু, তুলা ও মকরবাশিতে হইলে পাতাল লোকে বিষ্টিভন্তার অবস্থান হয়। বিষ্টিভন্তার স্বর্গবাসাবস্থায় করিলে কার্য্যদিদ্ধি, পাতালাবস্থান কালে ধনাগম, ও মর্ত্তালোকাবস্থানে সকলকার্য্য বিনষ্ট হয়। ভদ্যার শেষ

তিন দণ্ডের নাম পুচ্ছ, এই পুচ্ছে সকল কার্য্য সিদ্ধি হয়। বিষ্টিভদার সময় যাত্রাদি কোন শুভকার্য্যই করিবে না \*।

ভদ্রা, মহিম্বর রাজ্যের অন্তর্গত একটা নদী। তুক্ষা নদীর
সহিত মিলিত হইয়া ইহা তুক্ষভদ্রা নামে প্রবাহিত হইয়াছে।
পশ্চিমঘাট-পর্বতমালার গক্ষামূলা-শিখরের পাদদেশ বিধোত
করিয়া ইহা কত্ব জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বাভিম্থে কুদালীর নিকট তুক্ষায় আসিয়া মিশিয়াছে। ইহার উভয় পার্মবর্ত্তী
স্থান বনমালা ও পর্বত-পরিশোভিত। বেল্পীপুরের নিকট এই
নদীর উপরে একটা সেতু নির্মিত আছে। পুরাণাদিতেও
এই ভদা নদীর উৎপত্তি আখ্যান আছে। বরাহরূপী বিষ্কুর
দক্ষিণ দস্ত ঘারা ভদ্রার জন্ম হয়। [তুক্ষভদ্রা দেখ।]

২ কামর্মপের অন্তর্গত একটা মহানদী। অজদ নদের উর্দ্ধে অবস্থিত। এই নদীতে ভাদ্রমাসের শুক্লাচতুর্দ্দিশীতে সান করিলে মনুষ্য স্বর্গলোকে গমন করে। (কালিকাপু ৭৮ ৩২) ৩ নদীবিশেষ। (প্রভাসথণ্ড ২৬ । ২।১)

ভদ্রা, মধ্য-প্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা সামস্ক-রাজ্য। ভূপরিমাণ ১২৮ বর্গ মাইল। ১৮শ শতাব্দের শেষ ভাগে লঞ্জীর স্থবাদার এই ভূসম্পত্তি পাঠানবংশীয় জৈন্ উদ্দীন্ থাঁকে, জমিদারী-সর্ত্তে দান করেন। ঐ সদ্দার বংশ এখনও এই সম্পত্তি ভোগ দখল করিতেছে। বেলা গ্রামে স্কারের আবাস বাটী বিদ্যমান আছে।

ভদ্রাক চচানা, জনৈক বৌদ্ধ ভিক্স্থর্মাচারিণী। ভদ্রাকরণ (ক্লী) ভদ্র-ডাচ্, কুল্ট্। মুগুন। (হেম) ভদ্রাকাপিলানী, বৌদ্ধর্মাবলম্বিনী জনৈক ভিক্সমণী। ইনি মঠন্থ সকলকে ধর্মোপদেশ দিতেন।

\* "একাদখ্যাং চতুর্থ্যান্ত শেষার্ক্ধে গুরুপক্ষকে। অন্তমী পৌর্ণমাস্থ্যান্ত পূর্ব্বার্ক্ধে বিষ্টিসম্ভবঃ ॥ কৃষ্ণপক্ষে তৃতীয়ায়া দশম্যাশ্চ পরার্ক্কতঃ। সপ্তম্যাশ্চ চতুর্দ্দখ্যাঃ পূর্ব্বার্ক্কে বিষ্টিরীরিতা ॥ বিহায় বিষরৌন্তাণি বিষ্টিং সর্বত্ত বর্জরেৎ। বিষ্টিশেষে ত্রিদণ্ডেহি পুচ্ছে কার্য্যে জয়াবহম্॥"

তন্তাঙ্গবিশেষ—

"নাডান্ত পঞ্চবদনং গণকন্তথৈকা বক্ষো দশৈকসহিতা নিয়তং চতপ্ৰঃ। নাভিঃ কটিঃ ষড়থ পুচ্ছলতা চ তিপ্ৰো বিষ্টে ধ্ৰুবং নিগদিতোহঙ্গবিভাগ এষঃ॥ স্বৰ্গে ভদ্ৰা শুভং কাৰ্য্যং পাতালে চ ধনাগমঃ। মৰ্ত্ত্যলোকে যদা ভদ্ৰা সৰ্ব্বকাৰ্য্যবিনাশিনী॥" (জ্যোভিস্তম্ব) ভদ্রাকুগুলকেশা, বৌদ্ধভিক্ণী ভেদ।
ভদ্রাঙ্গ (পুং) ভদ্রমঙ্গমন্ত। বলরাম। (হেম)
ভদ্রাচল, মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অন্তর্গত
একটী তালুক। অন্ধা • ১৭ ৩ ১ ৪৫ ইতে ১৭ ৫৬ ৩ • ৫৫ এবং দ্রাঘি • ৮ • ৫৪ ৩ • ইতে ৮১ ৮ পুঃ।

১৮৬॰ খৃষ্টান্দে নিজাম কর্তৃক এই স্থান ইংরাজহন্তে সমর্পিত হওরায়, ইহা গোদাবরী-কলেক্টরির এজেন্সীভুক্ত হয়। ১৮৭৪ খৃষ্টান্দে বেকপল্লী ও রম্পা প্রদেশ ইহার অন্তর্নিবিষ্ট হইয়া পড়ে। ভূপরিমাণ সর্বসমেত ১১১ মাইল।

২ উক্ত তালুকের প্রধাননগর। অক্ষা• ১৭•১৪ উ: এবং জাঘি• ৮১ পু:। এই নগরের তউভূমি দিয়া ধরস্রোতা গোদাবরী নদী প্রবাহিত। নিকটস্থ একটা পর্বতশিখর ভদ্রভুর বজ্ঞকুও বলিয়া প্রসিদ্ধ। এখানকার রামচন্দ্র মন্দির দাক্ষিণাত্য-বাসীর একটা পবিত্র তার্থ। প্রবাদ, কপিকুল সঙ্গে লইয়া ভগবানু রামচক্র লঙ্কাবাতাকালে গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া এথানে অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহারই সেই শুভাগমন স্মরণ করিয়া স্মাজিও নগরবাদিগণ বংসরে একটী মহামেলার আন্নোজন করিয়া থাকে। ঋষি-প্রতিষ্ঠ নামক জনৈক সাধু-পুরুষ কর্তৃক চারি শতাক পূর্বে এই মন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত হয়। তংপরে সময়ে সময়ে সংস্কারাদি দারা উহার আয়তনও বর্দ্ধিত হইয়াছে। দেবতার আভরণ মধ্যে অনেক বহুমূল্য হীরকাদিও দেখিতে পাওয়া যায়। এই দেবমূর্ত্তির ব্যয়ভার-বহনের জন্ম নিজাম-সরকার হইতে প্রতিবংসর ১৩ হাজার টাকা প্রদত্ত হইয়া থাকে। ঐ মেলা প্রতিবংসর বৈশাধ মাসে আরম্ভ হয়। রামচন্দ্রের মন্দির ব্যতীত এখানে মরক-তাম্বিকা নামে আর একটা শক্তিমূর্ত্তি স্থাপিত আছে।

े मिलवर्शन शानीय अभिनात ७ निकाम रिमान प्रस्तात अरुत्र युद्ध नहे रहेश यात्र। निकाम विश्वानकात मण्णूर्ग ताक्ष्य मः श्रद्ध विक्न श्रय रहेशा राष्ट्र। निकाम विश्वानकात मण्णूर्ग ताक्ष्य मः श्रद्ध विक्न श्रय रहेशा राष्ट्र विक्न श्रय रहेशा राष्ट्र विक्न श्रय राष्ट्र विक्न श्रय राष्ट्र विक्न श्रय राष्ट्र विक्न स्वान निकाम कर्म विश्वा विकास विश्वा विश्वा विश्वा विकास विश्वा विश्व विश्वा विश्व विश्वा विश्वा विश्वा विश्व विश्वा विश्व विश्वा विश्व व

তিনিও উপায়ান্তর না দেখিয়া নিজামের ভারে ভীত হইয়া গোদাবরীতে কাঁপ দেন।

ভদাৰ

এই তীর্থের অনভিদ্রে পর্ণশাল তীর্থ। প্রবাদ, রাক্ষসপতি রাবণ এইস্থান হইতে সীতাদেবীকে হরণ করেন। এথানকার পাণ্ডাগণ তীর্থবাসীদিগকে সীতার পদচিহ্ন, বসিবার আসন প্রভৃতি অনেক প্রাচীনস্থান নির্দেশ করিয়া থাকে।

ভদ্রাত্মজ (পুং) ভদ্র: হিতকর আত্মজ ইব রক্ষাকরত্বাৎ। খড়গ। (ত্রিকা•)

ভদ্রানগর ( क्री ) নগরভেদ।

ভদ্রানন্দ, শিবার্চনমহোদধি প্রণেতা।

ভদ্রায়ুধ (পুং) রাক্ষসভেদ। ২ উৎকৃষ্ট অন্তবিশেষ।

ভদারক (পুং) অষ্টাদশ কুদ্রবীপের অন্তর্গত দ্বীপবিশেষ।

ভদ্রালপত্রিকা (স্ত্রী) ভদ্রায় অনতি পর্য্যাপ্নোতীতি অন-অচ, ভদ্রানং পত্রং যদ্যাঃ কপ্, টাপ্ অত ইত্বং। গন্ধানী।

ভদ্রানী (স্ত্রী) ভদ্র-অন্ অচ্ ভদ্রান গৌরাদিখাৎ ঙীষ্। গন্ধানী। (শন্ধানা) ২ মঙ্গশ্রেণী।

ভদ্রাবকাশা (खी) পুণাসলিলা নদীভেদ।

ভদ্রাবৃতী (স্ত্রী) ভদ্রমন্যা অন্তীতি মতুপ্ মন্য বঃ, সংজ্ঞারাং পূর্ব্বপদস্য দীর্ঘঃ। কট্ফলবৃক্ষ। (রাজনি•)

ভদ্রাবতী, একটী প্রাচীন নগর। পাগুবগণ এখান হইতে যুবনাখের অশ্বমেধ হয় অপহরণ করিয়াছিলেন।[ভদ্রেশ্বর দেখ।]

ভদ্রাব্রত (ক্নী) বিষ্টিব্রত।

ভদ্রাশ্রম (পুং) আশ্রমভেদ। (স্কলপুংশন্তলমাহাত্ম)

ভদাশ্রেয় (পু:) ভদ্রস্য আশ্রয়:। চলন। (শক্চ॰)

ভদাখ (ক্নী) ভদা অখা অত্ত। জমূদীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষরিশেষ। ভাগবতে এই বর্ষের বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে,—ইলার্তবর্ষের পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিগে যথাক্রমে মাল্যবান্ ও গদ্ধমাদন পর্বত, উত্তরে নীলপর্বত এবং দক্ষিণে নিষধাচল পর্যান্ত ছই সহস্র যোজন বিস্তীর্গ কেতুমাল ও ভদাখবর্ষের সীমা নিদিষ্ট হইরাছে। স্থমেকর চতুদিকে মন্দর, মেরুমন্দর, স্থপার্য্ব, এবং কুমূদ নামে চারিটী অবষ্টস্ত পর্বত আছে। ঐ সকল পর্বতের বিস্তার ও উচ্চতা অযুত যোজন। উক্ত পর্বত চতুষ্টয় মধ্যে পূর্ব্ব ও পশ্চিমদিকের পর্বত দক্ষিণোভরে বিস্তাও এবং দক্ষিণ ও উত্তরদিকের পর্বত প্রবিপশ্চিমে বিস্তৃত। উক্ত চারিপর্বতে আম্র, জম্বূ, কদম্ব ও গ্রগ্রোধ নামে চারিটী প্রধান পাদপ আছে। ঐ সকল বৃক্ষের বিস্তার শত যোজন। ইহাদের শাখা সকলও শত্যোজন বিস্তৃত।

উক্ত চারিটা বৃক্ষের অদ্রে চারিটা হ্রদ আছে। তর্মধ্য একটা হ্যমাল, দিতার মধুজল, তৃতীয় ইকুরসজল এবং চত্থ ভদ্ধ জল। ঐ চারি ব্রদেরই সলিল অতিশর আশ্চর্য। উপদেবতারা উহা সেবন করিয়া স্বাভাবিক বোগৈশ্বর্য ধারণ
করিতেছেন। ঐ স্থানে উল্লিখিত চারিটী ব্রদ ব্যতীত নন্দন,
চৈত্ররথ, বৈভাজক এবং সর্কতোভদ্র নামে চারিটী উৎকৃষ্ট
উন্থান আছে। ঐ সকল উন্থানে প্রধান দেবগণ, এবং উত্তমা
রমণীগণ বিহার করিয়া থাকেন।

ঐ নদীর উভয়তটের মৃত্তিকা প্রবাহিত জল ও রসে অফু-বিদ্ধ হইয়া বায়ু ও স্থ্যসংযোগে বিশেষ পাক প্রাপ্ত হওয়ায় জম্বুনদ নামে স্বর্ণ উৎপক্ষ হইয়াছে।

স্পার্থপর্বতের পার্থদেশে মহাকদম্ব নামে যে প্রকাণ্ড কদম্বতক আছে, তাহার কোটর সকল হইতে পাঁচটা মধুধারা নিঃস্ত হইয়া ঐ পর্বতের শিথরদেশ নিষক্ত করতঃ পশ্চিমে স্বায় সোগর দারা ইলার্তবর্ষকে আমোদিত করিতেছে। কুমুদপর্বতে শতবর্ণ নামে যে বিস্তীর্ণ বট বিটপী আছে, তাহার স্কর্ম হইতে অধােমুথে দিধি, ছ্য়া, য়ত, মধু, গুড়, আর প্রভৃতি এবং বদন ভূষণ শয়ন আসনাদি সমুদর অভিলম্বিত বস্তু দোহনকারী নদ সকল ঐ পর্বতের অগ্রভাগ হইতে নিঃস্ত হইয়াছে। এই জন্ম এখানকার জনগণের কথন অঙ্গ-বৈকল্য, ক্লান্তি, ঘর্মা, জরা, রোগ, অপমৃত্যু, শীত বা উষ্ণজন্ম বৈবর্ণ্য এবং অন্যান্থ উপদর্গ কিছুই হয় না, তাহারা যাবজ্জীবন কেবল নিরতিশয় স্ক্থ-সজােগে কাল যাপন করে।

(ভাগবত ৫।১৬অ০)

বরাহপুরাণমতে জমৃদীপের অন্তর্গত নববর্ষের মধ্যে একটী বর্ষ। মাল্যবান্ পর্কতের পূর্বপার্থে ভদ্রশালবনসমন্থিত এই বর্ষ অবস্থিত। এথানকার পুরুষেরা খেতবর্ণ ও স্ত্রীলোকেরা কুমুদবর্ণ। এই বর্ষে শৈলবর্ণ পর্কত, মালাপ্রকৃত, বরজস্ব,

विপर्ग ও नीन नारम की कून भर्म खाइ। ध्यात मीछा, स्वाहिनी, रःभवजी, कारवत्री, स्वत्रमा, गांथावजी, रेक्टनमी, खन्नात्र-वाहिनी, रितरणात्रा, त्यामावर्छा, गण्डुमा, वनमानी, वस्रमजी, रःभा, भर्गा, भर्मान्ना, स्वत्रमणी, मिवा, स्वत्रमणी, विनामिनी, क्षरणात्रा, भर्गामा, नागवणी, मिवा, त्यानिनी, मिण्डी, क्षरणात्रा, वद्रगावणी, विक्ष्मि, महानमी, हित्रगुक्षकवाहा, स्वावणी, वारमामा अज्ि ध्याना नमी मकन धवः हेश जिन्न खत्न कूक कूक नमी चाहि। (वत्राहभू•)

২ সহাদ্রিখণ্ডোক্ত ৫ জন রাজা।

( সহাদ্রিধ৽ ৩৯৪৪,৭৭,৯৫,১৪•,২৫৩)

ভদোসন (ক্রী) ভদার লোকহিতার আস্যতে আস-আধারে লুটে। নৃপাসন, রাজাসন, অভিষেকের সময়ে রাজা বেঁ আসনে বসিয়া অভিষিক্ত হন। বৃহৎসংহিতার নিথিত আছে—প্রশস্ত লক্ষণযুক্ত বৃষদর্শ্ব পূর্বদিকে, তহপরি সিংহ এবং বৃষদর্শ আস্তরণ করিতে হইবে। তাহার উপর কনক, রজত ও তাম ইহাদের ঘারা প্রস্তুত আসন বা ক্ষীরতক্রনির্শ্বিত আসন তহপরি পাতিতে হইবে। এই আসন ত্রিবিধ পরিমাণবিশিষ্ট—একহন্ত, পাদাধিক একহন্ত বা সার্দ্ধ একহন্ত হইবে। এইরূপ আসননই ভদাসন। (বৃহৎসত ৪৮ অত)

২ তন্ত্রসারোক্ত যোগীদিগের আসনবিশেষ।

"দীবন্যাঃ পার্মবেরার্ন স্যেদ্গুল্ফযুগাং স্থানিশ্চলম্। ভদ্রাসনং সমুদ্দিষ্টং যোগিভিঃ পরিকল্পিতম্॥" ( ভদ্রসার ) গুল্ফরর স্থির করিয়া দীবনীর পার্মে বিস্তাস করিলে এই আসন হয়। ৩ বসতবাটী, যে বাটীতে বাস করা হয়, তাহাকে ভদ্রাসন কহে। [বাস্ত শব্দ দেখ]

ভদাহ (ক্লী) ভদ্রং অহং কর্মধা । পুণাহ, পুণাদিন। ভদ্নি, অব্যোধ্যা প্রদেশের প্রতাপগড় জেলার একটা নগর। এথানে একটা প্রাচীন হর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়। ভদ্মিকা (স্ত্রী) ভদ্রা স্বার্থে কন্ টাপ্। ১ ভদ্রা তিথি, দ্বিতীয়া,

मक्षमी ७ घानमी जिथि। २ त्यां गिनी न मार्जिज प्रक्रमी न मा।

"মঙ্গলা পিঙ্গলা ধন্যা ভ্রমরী ভদ্রিকা তথা।
উকা সিদ্ধা শক্ষটা চ যোগিন্যপ্তৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥"(বৃহজ্জাতক)
ভরণী, মঘা, জ্যেষ্ঠা ও উত্তরভাদ্রপদনক্ষত্রে জন্মিলে
ভদ্রিকার দশা হয়। এই দশা ভোগকাল ৫ বংসর। এই
দশাকালে মানবের সুথ, লাভ, যশ, ধর্ম, ভোগ, স্ত্রী, পুত্র ও
সন্তোষ হয়। এই সকল দশারও অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা
আছে। তদমুসারে ফল স্থির করিতে হয়। (ফ০ জ্যো•)

ত বৃত্তরত্বাকরোক্ত নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। ইহার লক্ষণ "ভদ্রিকা ভ্বতি রো নরৌ" ( বৃত্তরত্বা• ) ভদ্রিলপুর একটা প্রাচীন নগর। (জৈন হরি• ১৮।১১) ভাদেশ ( পুং ) भिवनिक्रां ।

ভদেশ্বর (পুং) ভদ্রঃ শুভদশ্চাদাবীশ্বরশ্চেতি ভদ্রাত্মকঃ মঙ্গলময় ঈশ্বরো বেতি। কল্পগ্রামস্থিত শিবমর্ত্তি। এই ভদ্রেশ্বর শিব দর্শন করিলে চক্রতীর্থগ্মনের ফল লাভ হয়।

"উত্তিষ্ঠ কান্ত। গচ্ছাবঃ কল্পগ্রামং স্থগোভনম্। তয়া সার্দ্ধং জগামাথ কল্পগ্রামং বস্থন্ধরে॥ ভদ্রেশ্বরনিমিত্তং হি দ্রব্যঞ্চ কথিতং শুভম। নিত্যঞ্চ ভুঞ্জতে যত্র পাত্রদ্রব্যং সমর্পিতম ॥"

(বরাহপু

নথুরামা

চক্রতীর্থপ্রভাবাধ্যার
) ২ মহাদেবকে লাভ করিবার জন্ম পার্বতী কর্ত্তক আরাধিত হিমালয়স্থিত পার্থিব শিবলিঙ্গ। (বামনপু॰ ৪৬ অ॰)

৩ গঙ্গার পশ্চিমতীরে গরিট্যাথ্য গ্রামের উত্তরে অবস্থিত পাষাণময় শিবলিঙ্গ ও গ্রাম। ৪ তীর্থবিশেষ।

শ্রীশৈলে মাধবী নাম ভদ্রা ভদ্রেশ্বরে তথা।" (মংশ্রপু•) এখানে ভদ্রা নামে শক্তিমূর্ত্তি বিগুমান আছে।

ভদ্দেশ্বর মহার্থমঞ্জরী-টীকা-প্রণেতা।

ভদ্রেশ্বর রাজতরঙ্গিণী-বর্ণিত জনৈক রাজকর্মচারী। ইনি कांत्रष्ट कूटलाइव हिटलन। त्रांककाट्या नियुक्त इहेत्रा हैनि সাধারণের প্রতি অত্যাচারী হইয়াছিলেন। (রাজতর • ৭।৩৮-৪৪) ভদ্রেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছ-প্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। ভদ্রাবতী নামে প্রসিদ্ধ। এখানকার স্বপ্রাচীন ধ্বংসাবশিষ্ট অট্টালিকাসমূহের প্রস্তরাদি লইয়া অত্যত্ত গৃহাদি শিবমন্দিরের স্তম্ভ ও গমুজ এখনও ইহার প্রাচীন স্থৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটা কুণ্ডের সম্মুথে মাত। আশাপুরীর মন্দির বিভামান। বছপূর্বে এথানে বৌদ্ধ ও জৈনধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল। এথানকার टेकनमन्तित्र माधात्रत्वत्र वित्यव चामत्त्रत्र किनिष। ८४ मकन প্রাচীন নিদর্শন এখনও মন্দিরাদির গাত্রে গ্রথিত দেখা যায়. তাহা ১১২৫ খুষ্টাব্দের পরবর্ত্তীকালে জগদেব শাহ নামা জনৈক বণিক কর্ত্তক রক্ষিত হইয়াছিল। উক্ত মহাজন ভদ্রেশ্বরনগর मान एटक প্রাপ্ত হইয়া উহার মন্দিরাদির জীর্ণসংস্থার করেন। (मर्डे ममद्र थाठीन निपर्यनम्भृ श्वानाखित्रिक रहेवाि ।

খুষ্টীয় ১২শ ও ১৩শ শতান্দে এইস্থান একটা তীর্থক্ষেত্ররূপে পরিগণিত হয়। ঐ সময় হইতে এখানে তীর্থযাত্রীর সমাগম হইম্নাছিল, স্তম্ভগাত্রস্থ শিলালিপি হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যার। খৃষ্টীর ১৭শ শতাব্দের শেষভাগে মুসলমানগণ এই मिनत नुर्धन करता थे नमम देजन वीर्यक्ष त्रि एतत व्यानक श्वीन

সূর্ত্তি নষ্ট হইয়া যায়। মুসলমানগণের এই উপদ্রবের পর এইস্থান একবারে জনশৃত্ত হইয়া পড়িয়াছে। একণে ইহার মন্দির ও তুর্গাদির ধ্বংসাবশেষ বর্ত্তমান মুক্রাবন্দরের গৃহ নির্মাণার্থ ব্যবহৃত হইতেছে। স্থানীয় পীর লালশোবের দরগায় আরবী ভাষায় লিখিত একথানি শিলাফলক আছে। প্রাচীন ভদ্রাবতীর কতকাংশ বর্ত্তমান নগরবক্ষে অবস্থিত।

ভদ্রেশ্বর, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। ভাগীরথীতীরে অবস্থিত। অক্ষা ২২° ৪৯ ৫° এবং দ্রাঘি• ৮৮° ২০´৩° পূঃ। এখানে ইষ্ট ইণ্ডিয়া রেল কোম্পানির ষ্টেসন থাকার বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা হইয়াছে।

ভদ্রেশ্বর আচার্য্য, জনৈক গ্রন্থকার। গণরত্বমহোদ্ধিতে তাঁহার নামোল্লেথ আছে।

ভ दिस्थत मृति, करेनक देवशांकत्रण। मीलक नामक वााकत्रण-গ্রন্থ প্রণেতা। ২ চন্দ্রগচ্ছের অন্তর্গত স্থরিভেদ। ইনি অভয়-দেব ও দেবভদ্রের গুরু। সিদ্ধদেনকৃত প্রবচনসারোদ্ধার ও বালচন্দ্রের বিবেকমঞ্জরীটীকা পাঠে জানা যায় যে, তিনি ১২শ সম্বতের শেষভাগে বিভাষান ছিলেন। ৪ অপর একজন জৈন স্থার। তিনি রাজা জয়সিংহের সমসাময়িক জৈনাচার্য্য দেব-স্থারর শিষ্য। তাঁহার সতীর্থ রত্নপ্রভাস্থারকৃত ধর্মদাসগণির উপদেশমালাটীকার জানা যায় যে, তিনি সম্ভবতঃ ১২৩৮ সম্বতের সন্নিকটবর্ত্তী কোন সময়ে জীবিত ছিলেন।

ভদৈলা (স্ত্রী) ভদ্রা এলা। স্থূলৈলা, বড়এলাচ। (রাজনি•) ভাদেনী (স্ত্রী) ভদ্রং উদনিতি অনয়েতি, উদ-অন অচ্,গৌরা-िक्षां क्षेत्। ५ वना। २ नागवना। (त्राक्षिन )

ভানে। দয় (ক্লী) স্বশ্রুতোক্ত ঔষধভেদ।

ভদ্রোপবাস ব্রত, (ক্নী) ব্রতভেদ। (ভবিষ্যপুরাণ) ভদলী, বোষাই প্রেদিডেন্সীর উত্তর-কাঠিয়াবাড় জেলার অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। এথানকার সন্দারগণ ইংরাজ-রাজকে ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

দ্রাঘি॰ ৭১° ৩৫ পূঃ।

ভদ্বা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর হলার জেলার অন্তর্গত একটি ক্ষুদ্র রাজ্য। এথানকার সামস্তরাজ জুনাগড়ের নবাবকে ও ইংরাজকে রাজস্ব ভাগ দিয়া থাকেন। ভগবা নগর এখান-কার প্রধান স্থান। অক্ষাত ২২° ১ উ এবং দ্রাঘি° ৭° ৫৭ পূ:। ভদবানা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর ঝালবার জেলার অন্তর্গত একটী সামন্তরাজ্য।

ভন্ অর্চন। ভাবি পরবৈ সক । সেট্। লট্ ভণতি। লোট্ ভণ্তু। লিট্ বভাণ। লুঙ্ অভাণীং। ণিচ্ ভণয়তি। লুঙ্ ষ্বীভণং। সন্বিভণিষতি। যঙ্ বন্তণ্যতে। যঙ্লুক্ বাভণীতি।

ভন্দ, ১ অর্জন। ২ দীপ্তি। ভাদি আম্মনে সক দেই। লট্ ভন্দতে। লোট্ ভন্দতাং। লুঙ্ অভন্দিষ্ট। লিট্ বভদে, বভন্দে। কর্মবাচ্যে ভয়তে।

ভন্দ ড় (দেশজ) প্রাণিবিশেষ (Viverra Bundur)। চলিত ভোঁদড়। ইহারা আকৃতিতে নেউলের অপেকা কিঞ্চিৎ বড়। পারাবত, হংস প্রভৃতি পালিত পক্ষী এবং পুন্ধরিণী ছইতে মংস্থানি ধরিয়া ভক্ষণ করিতে ইহারা বিশেষ পটু।

[ভোঁদড় দেখ।]

ভন্দ দিপ্তি ( ত্রি ) স্ততিরূপা ইষ্টিযুক্ত।

"স্থানয়ে তবসে ভন্দিষ্টয়ে ধুনিব্রতায়" ( ঋক্ ৫৮৮৭১ ) 'ভন্দদিষ্টয়ে স্থাতিরূপা ইষ্টির্যন্ত তম্ভন্দদিষ্টি তবৈম' ( সায়ণ )

ভন্দন (ত্রি) কল্যাণকারী।

"আধুনোমি ভলনানাং ত্বা" (শুক্লযজু • ৮।৪৮)

'ভলনানাং ভদি কল্যাণে স্থাও চ ভলস্তীতি ভলনাঃ
কল্যাণকারিণ্যঃ স্থায়িত্যঃ বা' (বেদদীপ • )

ভিন্দিল ক্লী) ভদি-ইন্চ। ১ শুভ। ২ কম্প। ৩ দৃত।
ভন্দি ঠ (ত্রি) অতিশন্ন স্তোতা, অত্যন্ত স্তবকারী।
"আ ভন্দি ঠন্য স্থমতিং চিকিদ্ধি" (ঋক্ থাসাস )
'ভন্দি ঠন্য অতিশন্তেন স্তোতঃ' (সামণ)

ভদ্ধ ক (পুং) ভারতবর্ষের অন্তর্গত জনপদ বিশেষ। "লক্ষাশ্চন্থার এবাপি গ্রামাণাং ভদ্ধুকাঃ শ্বতাঃ।"

( क्रम्भू॰ कूमातिकांथ॰ ১১৫। ১।२)

ভন্সালী, কছপ্রদেশবাদী রাজপুতজাতির একটী শাখা।
ইহারা সোলাশ্বীবংশীয়, কিন্তু আচারভ্রন্ত হওয়ায় এখন আর
সোলাশ্বীদিগের সহিত মিশিতে পারে না। সকলেই উপবীত
ধারণ করে এবং ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দেয়। প্রবাদ, ইহারা
জাড়েজাদির সহিত এখানে আসিয়া বাস করিয়াছে। ক্ষবিকার্য্য ও বাণিজ্য ইহাদের প্রধান ব্যবসা। এখানে ইহারা
বেগু নামেও পরিচিত।

ভপঞ্জর ( क्री ) ভানাং নক্ষত্রাণাং পঞ্চরম্। নক্ষত্রচক্র।
( সিদ্ধান্তশিরোমণি )

ভপতি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং পতিঃ। চক্র। (হেম)
ভপ্পট (পুং) জনৈক আচার্য্য। ইনি কাশ্মীরে ভপ্পটেশ্বর
নামে শিবমূর্ত্তি স্থাপন করেন।

"আচার্যো ভপ্নটো নাম বিদ্ধে ভপ্পটেশরম্।"(রাজতর • ৪।২১৫) ভমগুল (ক্রী) ভানাং নক্ষত্রাণাং মগুলং। নক্ষত্রচক্র। রাশি-চক্র। (স্থ্যসি • ১২।৪ • ) ভন্ত (পুং) ভদ্ইত্যব্যক্তশব্দেন ভাতীতি ভা-ক। ১ মঞ্চিকা। (শক্রত্রা৽) ২ ধুম। (ত্রিকা৽)

ভন্তরালিকা (স্ত্রী) ভন্ ইত্যযাক্তশন্দ্য্য ভবং বাছণ্যমালাতি গৃহ্নাতীতি আ লা-ক গৌরাদিঘাৎ দ্রীষ্ ততঃ স্বার্থে
কন্টাপ্, পূর্বেশু হুস্বস্বং। ভঙ্কারী, চলিত দ্রাশ। (ত্রিকা•)
ভন্তরালা (স্ত্রী) ভন্তরাল-গৌরাদিঘাৎ দ্রীষ্। মন্দ্রিকাভেদ।
ভন্তঃসার (পুং) মগধরাজবিশেষ। পর্য্যায়—শ্রেণিক। (হেম)
ভয় (স্নী) ভী-(এরচ্। পা অঅধে৬) ইত্যত্র 'ভয়াদীনাম্পসংথ্যানং নপুংসকে ক্রাদিনির্ত্ত্যর্থম্' ইতি বার্ত্তিকোক্ত্যা অপাদানে অচ্। ১ ভয় হেতৃ। ২ দৈন্যাত্মক, পর হইতে স্বীয়
অনিষ্ট সম্ভাবনারূপ চিত্তর্ত্তিভেদ। পর্য্যায়—দর, ত্রাস, ভীতি,
ভী, সাধ্বস, ক্রাস, সাধুসম্ভব, প্রতিভয়, আতঙ্ক, আশক্ষা, ভিয়া।

পর হইতে অনিষ্ট সন্তাবনার নাম ভয়। যথা 'ব্যাছাছিভেতি' এই স্থলে—ব্যাছ হইতে ভয় পাইতেছে, অর্থাৎ ব্যাছ
হইতে মৃত্যুর আশক্ষা করিতেছে—এই অনিষ্টাশক্ষার নাম ভয়।
'পরতঃ স্বানিষ্টসন্তাবনা ভয়ং যথা ব্যাছাছিতেতি ব্যাছাধী-

নত্ত্বন স্বীয়মরণং সন্তাবয়তি' (ব্যুৎপত্তিবাদ গদাধর ভট্টা• ) ইহার লক্ষণ—

'রোদশক্তা তু জনিতং চিত্তবৈক্লবাদং ভরম্।'(দাহিত্যদ ৩ প •)
রৌদ্র রদের শক্তি হইতে ভর উৎপন্ন হয়। ইহাতে চিত্তে
বিকলতা জনিয়া থাকে।

ভয় উপস্থিত হইলে অভীত ব্যক্তির স্থায় অবস্থান করিবে। ভয় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ভয় করা উচিত।

( গারুড় নীতিসার ১১১অ• )

"তাবদ্বরস্থা ভেতব্যং যাবদ্বর্মনাগতম্। উৎপন্নে তু ভন্নে তীব্রে স্থাতব্যং তৈরভীতব**ং॥**"

ত ভয়ানক রসের স্থায়ী ভাব ভয়। ৪ কুজকপুষ্প। (ত্রি) ৫ ঘোর।
(পুং) ৬ রোগ। স্থকুমারমতি বালকগণ পলিতকেশা কোটরপ্রবিষ্টিচক্ষু কোন রমণীকে দেখিয়া প্রাণভয়ে ভীত হইয়া
মাতৃক্রোড়ে আশ্রয় লয়। এই ভয় জন্ত বালকের হুৎকম্প
(Palpitation) রোগ এবং সঙ্গে সঙ্গে শারীরিক উত্তাপজনিভ
জ্বের আবির্ভাব হয়। গৃহস্থেরা ইহাকে 'ডাইনে খাওয়া'
বলে অর্থাৎ ত্রি বৃদ্ধের কুদ্স্টিতে বালকের শরীর শীর্ণ হইয়া
আদিতেছে, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে তাহা নহে, মুর্বলঙ্কদয়
বালকের ফুদ্ফুদস্থ বিল্লীসমূহ ভীতি জন্ত শোণিতস্রোতে প্রতিঘাত হইয়া এই রোগ উৎপদ্ধ হয়।

৭ নিশ্বতির পুত্রভেদ। (ভারত ১।৬৬।৫৫) ৮ দ্রোপ বস্থর অভিমতিনামী পত্নীজাত পুত্রভেদ। (ভাগবত ৬।৬।১১) মধনরাজবিশেষ।

"ততো বিহতসঙ্কলা ক্তাক। যবনেশ্রম্। মরোপদিষ্টমানাত বত্রে নামা ভন্নং পতিম ॥" ( ভাগ । ৪।২৭।২৩ ) ভয়কর ( ত্রি ) করোতীতি ক্ব-অচ্, ভয়দ্য করঃ। ভয়কারক। ভয়কর্ত্ত (ত্রি) ভরদ্য কর্তা। ভরকারক। ভয়কুৎ (ত্রি) ভরং করোতি ক্ব-কিপ্। ১ ভরকারক। ভরং ক্সন্ততি ক্বত-ছেদনে কিপ্। ২ পরমেশ্বর। (ভারত ১৩)১৪ন।১০২) ভয়স্কর ( ত্রি ) ভরং ক্রোতীতি ভর-কু ( মেঘর্তিভরেরু কঞ:। পা এহা৪০) ইতি থচ্, মুম্চ। ভয়জনক। পর্যায়—ভৈরব, দারুণ, ভাষণ, ভীষ্ম, যোর, ভীম, ভয়ানক, প্রতিভয়, ভয়াবহ। "বুকৈর্ভন্নকরে: পৃষ্ঠং নিত্যমদ্যোপভূজ্যতে।" (মার্ক ০পু • ১৪।৮৬) (পুং) ডুতুলপক্ষী। (রাজনি•) ভয়জাত (ত্রি) ভয় হইতে উৎপন্ন (রোগাদি)। ভয়ডিণ্ডিম (পুং) ভয়ায় শক্রভয়জননায় ডিণ্ডিম:। সংগ্রাম-পটহ, রণবাদ্য। ভয়ত্রাত (ত্রি) ভয়ন্ত ত্রাতা ৬তং। ভয় হইতে রক্ষাকারী। ভয়ুদ ( ত্রি ) ভয়-দা-ক । ভয়দানকারী, যে ভয় জন্মায়। ভয়দায়িন (ত্রি) ভয়-দা-ণিনি। ভয়দাতা। ভয়দ্রতে ( ত্রি ) ক্র-কর্ত্তরি-ক্ত ভয়েন দ্রতঃ। ভীতি দারা পলায়িত। পর্যায়—কান্দিশীক। ভয় জন্ম পলায়িত। ভয়নাশন ( ত্রি ) ভয়ং নাশয়তি নাশি-ল্য । ১ ভয়নিবারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩।১৪৯।১•২) ভয়নাশিন (ত্রি) ভয়ং নাশয়তীতি ভয়-নশ-ণিচ্, ণিনি। ভন্নাশকারক। স্ত্রিয়াং ভীষ্। আন্নাণা লতা। (রাজনি•) ভয়প্রদ ( ত্রি ) ভরং প্রদদাতীতি দা-ক। ভয়দ, ভয়দাতা। ভয়ব্রান্ধণ (পুং) ভয়েন ব্রাহ্মণ: সম্পদ্যতে। ভয়েতে আপ-নাকে ব্রাহ্মণ বলিয়া খ্যাপনকারী। ভয়ভঞ্জন, রমল-রহস্ত ও রমল-রহস্তদংগ্রহপ্রণেতা।

ভয়ভাত (ত্রি) ভয়েন ভাতঃ। ভয়য়ারা ভাত।

"একতো ভয়ভীতস্য প্রাণিনঃ প্রাণরক্ষণম্।

নাতো গুরুতরো ধর্মঃ কশ্চিদতোহস্তি থেচর ॥" (অগ্লিপু•)
ভয়্রভ্রম্ট (ত্রি) ভয়েন ভ্রষ্টঃ। ভয়দ্রভক, ভয়ে পলায়িত।
ভয়বৃত্তহ (পুং) ভয়ে সতি বৃহেঃ। রাজাদিগের বৃহত্তেদ।

য়ুদ্দের সময় ভয়বৃত্ত প্রস্তাত করিতে হয়, কারণ ভয় উপস্থিত

ছইলে এই বৃত্তে আশ্রম গ্রহণ করা বিধেয় \*। [বৃত্তে দেখ]

ভয়ানক (পুং) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-(শীঙ্ভিম্ব:। উণ্তাচ২) ইতি আনক। ১ ব্যান্ত। ২ রাহ্ন। ৩ শৃঙ্গারাদি অষ্টরসের অন্তর্গতি ষ্ঠরদ। ইহার লক্ষণ—

"ভন্নানকো ভন্নস্থায়িভাব: কালাধিদৈবত:। ন্ত্ৰীনীচপ্ৰকৃতি: কুফো মতস্তত্ববিশারদৈ:॥ যশাহংপদ্যতে ভীতিন্তদত্তালম্বনং মতম্। চেষ্টা ঘোরতরাস্তস্য ভবেছদ্দীপনং পুন: ॥ অন্তভাবোহত্র বৈবর্ণাং গদগদস্বরভাষণম। প্রলয়সেদরোমাঞ্চ-কম্পদিকপ্রেক্ষণাদ্য:॥ क् छन्नारकाभमत्यार-मःवामभानिनीनजाः। শঙ্কাপসারসংভ্রান্তি-মৃত্যাভা ব্যভিচারিণ: ॥"(সাহিত্যদ ০৩প ০) ভয়ানকরসে স্থায়িভাব ভয়। যম ইহার অধিদেব। ইহার वर्ग कृष्ण । जी ७ निकृष्ठे लाक देशात व्यथान वाला ववर याश **इरेट जब उर्भन इब, जाहार रेरात आनयन।** यात्रज्ञा टाहे। रेरात्र উन्नीপन विভाব এবং विवर्गजा, शतृशतश्रदत ভाষণ, প্রলয়, **रयन, त्रामांक, कम्ल, ७** निक्-त्थिक्ननानि देशात अञ्चात। জুগুপ্সা, বেগ, সংমোহ, সংত্রাস, গ্লানি, দীনতা, শঙ্কা, অপস্মার, ভ্রান্তি ও মৃত্যু প্রভৃতি এই রসের ব্যভিচারিভাব। উদাহরণ যথা.-

"নষ্টং বর্ষবরৈর্মনুষ্যগণনাভাবাদপাস্য ত্রপা-মস্তঃ কঞ্কিকঞ্কস্য বিশতি ত্রাসাদয়ং বামনঃ॥" ( সাহিত্যদর্পণ ৩ পরি • )

( ত্রি ) ২ ভরঙ্কর।

"বক্ত্রাণি তে ত্বরমাণা বিশস্তি দংষ্ট্রাকরালানি ভয়ানকানি।" (গীতা ১১।২৭)

ভয়†পহ (পুং) ভারং অপহস্তীতি হন্ (অত্যেভ্যোহিপি দৃশুল্জ। পা অহা১০১) ইতি। ১ রাজা। (ত্রি) ২ ভারনাশক। ভয়†বহ (ত্রি) আবহতীতি আ-বহ-অচ্ ভয়স্থ আবহঃ। ভয়কর, ভয়ানক।

"শ্রেমান্ স্বধর্মো বিশুণঃ প্রধর্মাৎ স্মৃষ্টিতাং।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেমঃ প্রধর্মো ভয়াবহঃ॥" (গীতা ৩৩৪৫)
ভয়া (ক্নী) ভী ভাবে ধং, বেদে নিপাতনাং সাধুঃ। ভয়।
লৌকিক প্রমোগে 'ভেম্ব' এইরূপ পদ হইবে।
ভর (পুং) ভরতীতি ভূপচাল্বচ্। অতিশয়। (অমর)
পীনপরোধরভারভরেণ হরিং পরিরভা সরাগং।"

(গীতগোবিন ৪১)

২ ভার। (ভাগবত ১।৩২৩) (ত্রি) ৩ ভরণকর্তা। "ভরায় স্থভরতভাগমৃত্বিয়ং" (ঋক্ ১০।১০০।২) 'ভরায় সর্কোষাং পোষকায়" (সায়ণ)

শ্বায়াৎ বৃহহেন মহতা মকরেণ পুরে। ভয়ে।
 ভেনেনোভয়পজেণ স্চ্যা বাধীয়চক্রয়া॥
 পশ্চাদ ভয়ে তু শকটং পার্থয়োর জ্লসংজ্ঞিতম্।
 মর্ব্রতোভদ্রংভয়বৃহং প্রকল্লয়েং॥" (কামন্দকী নীতিস•)

৪ সংগ্রাম। "অনুক্রোশক্ষিতয়ো ভরেষু" ( ঋক্ ৪।৩৮।৫ ) 'ভরেষু সংগ্রামেষু' ( সায়ণ )

ভর, উঃ পঃ প্রদেশ, অয়োধ্যা ও পশ্চিম-বাঙ্গলাবাদী নিমশ্রেণীর ক্রিজাতিবিশেষ। জাতিতত্ত্বিদ্গণ ইহাদিগকে ক্রাবিড়ীর শাখার অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। \* ইহারা দাধারণে রাজভর, ভরত বা ভরপুত্র নামে পরিচিত।

এই জাতির উৎপত্তি সম্বন্ধে নানাস্থানে নানারপ কিম্বদন্তী প্রচলত আছে। সামাজিক ও কৌলিক আচারাদিতে সমূরত হইয়া তাহারা ক্রমে উচ্চশ্রেণীর হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিতেছে। কেহ কেহ বলে যে, ইহারা ক্ষত্রিয়রাজ ভরদাজের বংশধর। অযোধ্যা ও উঃ পঃ প্রদেশের ভরগণ বলে যে, তাহাদের পূর্বপুরুষগণ অযোধ্যার পূর্বাংশে রাজত্ব করিত। অযোধ্যার সেই স্প্রাচীন ও স্প্রসিদ্ধ স্থাবংশীয় রাজগণের শাসনপ্রভাব বিলুপ্ত হইলে এথানে ভরজাতির আধিপত্য বিস্তৃত হয়। স্থাবংশীয় রাজা কনকসেনের রাজত্বকালে এই অনার্য্য ভরজাতি হিমালয়ের পার্ববিয় নিবাস হইতে অবতীর্ণ হইয়া অয্যোধ্যায় প্রতিষ্ঠা লাভ করে। রাজা কনকসেন হর্দ্ধর্ম ভরদিগের আক্রমণ সহু করিতে না পারিয়া গুজরাত অভিমুখে পলায়ন করেন। তাঁহার সঙ্গে হীনবীর্য্য ক্ষত্রিয়-সস্থানেরাও নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়ে।

ভরেরা স্বভাবতঃই বলিষ্ঠ ও তেজস্বী; কিন্তু সাধারণতঃ ক্লফ্রবর্ণ, কদাকার, পানাসক্ত ও অধার্মিক। দস্তাবৃত্তি ও লুগুনাদি ইহাদের প্রধান কার্য। আপনাদের মধ্যে কাহাকেও ধর্ম্মচর্চা করিতে দেখিলে ইহারা তাহাকে বিশেষ লাঞ্ছনা ও তাড়না করে। এই হর্দ্ধর্ম জাতি যে এক সময়ে স্কুদ্র বিস্তৃত উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল, গাজিপুর, বিত্তি, মীর্জাপুর, বরাইচ প্রভৃতি জেলাস্থিত হুর্গাদির ধ্বংসা-

\* অনার্য্য আকৃতিবিশিষ্ট এই ভরজাতি কোন সময়ে ভারতক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিল, তাহার কোন বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় না। পুরাণা-দিতেও এই ভর জাতির প্রতিপত্তির কোন উল্লেখ নাই। জাতিতত্ত্ববিদ্পণ অনুমান করেন ষে, ইহারা টলেমী বর্ণিত বর্হে (Barrhai) বা প্লিনির উবারি (Ubaræ) হইবেন। কেহ ব্রহ্মপুরাণবর্ণিত জয়ধ্বজ বংশাবতংশ ভারতগণ অথবা মহাভারতোক্ত ভীমসেনপরাজিত ভর্গ জাতিকেই বর্ত্তমান ভরদিগের পূর্ব্বপুর্ষষ নিরূপণ করিয়াছেন। আবার কেহ কেহ পার্ব্বতীয় ভরত (শবর, বর্ববর প্রভৃতি) জাতি হইতে ভর জাতির অভ্যুদয় স্বীকার করেন। শেরীং সাহেব লিখিয়াছেন ষে, হিন্দু শাস্ত্রে দ্ব্যু ও অফ্র শব্দে অনার্য্য জাতি উলিখিত হইয়াছে। অনার্য্য কর্ত্বক বিতাড়িত হইয়া আর্য্যগণের ইতন্ততঃ গমন ও উপনিবেশ স্থাপন, উলাও প্রদেশের রাজেতিহাস-বর্ণিত কনকসেনের পরাভব ও পলায়ন তাহার সমর্থন করিতেছে।

বশেষ হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়। যায়। কৌশিক রাজপুত কর্তৃক তাহারা গোরক্ষপুর হইতে বিতাড়িত হয়। বিশ্বাচলের নিকটবর্ত্তী পম্পাপুর ইহাদের রাজধানী ছিল। †

প্রত্ত্ববিদ্গণ কেবলমাত্র কিম্বদন্তীর উপর আস্থা-স্থাপন করিয়া ভরজাতির পূর্ব্ধ-প্রতিপত্তি স্বীকার করিতে সম্বত্ত নহেন। সাহার্দ্দীন্ ঘোরীর ভারতাক্রমণ ও কনোজপতি জয়পালের অধঃপতন সময়ে রাজপুতজাতি পূর্বাঞ্চলে অধ্যুষিত হয়েন। ঐ সময়ে ভরগণ রাজপুতের নিকট পরাভব স্বীকার করে। আজমগড় ও গাজীপুর হইতে সেনগার কর্তৃক, মীর্জাপুর ও আলাহাবাদের পার্শ্ববর্তী স্থান হইতে গহরবাড় কর্তৃক,গোরক্ষপুর হইতে কৌশিক কর্তৃক,ফৈজাবাদ ও অযোধ্যা হইতে বাঈ এবং ভাজোহি ও প্রমাগের পশ্চমাঞ্চল হইতে মোণা, বাঈ, সোনাক প্রভৃতি জাতি কর্তৃক ইহারা বিতাড়িত হইয়াছিল।

এইরূপে ভর-শক্তির অধঃপতন হইবার পর, সমগ্র উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশ রাজপুতজাতির বিভিন্ন শ্রেণীর সদারদিগের শাসনাধীনে পরিচালিত হইয়াছিল। উক্ত রাজপুতগণ ছত্রি নামে পরিচিত হয়।‡ উপরি উক্ত ঘটনা-পরম্পরা দ্বারা কোন ঐতি-হাসিক সত্যে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ একমাত্র প্রবাদ ভিন্ন এ সম্বন্ধে বিশেষ কোন প্রমাণ নাই।

ইহাদের মধ্যে ভরদ্বান্ধ, কনোজিয়া ও রাজভর নামে
তিনটী স্বতন্ত্র থাক আছে। মীর্জাপুরী ভরগণ আবার ভর,
ভূঁইহার, রাজভর ও ছসাদ নামক তিনটা শ্রেণীতে বিভক্ত।
এই ভূঁইহারগণ আপনাদিগকে সেই লব্ধপ্রতিষ্ঠ ভররাজদিগের
বংশধ্র এবং স্থ্যবংশীর রাজপুত বলিয়া পরিচয় দেয়। ইহারা
যক্তর্ত্ত থারণ করে।

ইহারা সগোত্রে, অথবা মাতৃ বা পিতৃ কুলে বিবাহ করে না: কিন্তু যদি ৪ বা ৫ পুরুষে পিও না বাধে, তাহা হইলে

<sup>†</sup> বর্ত্তমান প্রত্নত্ত্ববিদ্গণ ভরজাতির এই পূর্বতন গৌরবকাহিনী স্বীকার করেন না। পূর্বে যে সকল ধ্বংসাবশেষ ভরজাতির কীর্ত্তিন্ত বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছিল, এখন বছ প্রমাণ-প্রয়োগ প্রাপ্তে সেই সকল প্রাচীনতম নিদর্শনের কতকগুলি বিভিন্ন রাজবংশে আরোপিত হইয়াছে।

<sup>‡</sup> কার্ণেগি সাহেব বলেন, পূর্বাভিমুখী বিশাল স্নাঞ্জপুতবাহিনী নাগবংশীর রাজগণের নিকট পরাভূত হয়। যে ছত্রিগণ এখন উক্ত প্রদেশে প্রবল রহিন্নাছে, তাহারা ভর ভিন্ন আর কেহ নহে। মিলেটের মতে, ইহারা শাকঘীপীর্ম। ভারতে আর্য্য-প্রবাহের সময় ইহাদের প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। অপরে ইহাদের গঠন-সাদৃশু দ্বারা অনুমান করেন যে, ইহারা জাবিড়ীয়, কোল অথবা শ্বর জাতীয় হইবেন। রিদ্যাচলের কৈমুর-অধিত্যকাবাসী অনার্য্যজাতির সহিত ইহাদের অনেক সৌসাদৃশু আছে।

পিত্রদা ক্সাকেও বিবাহ করিতে পারে। স্বঘরে বিবাহ দেওয়াই ইহাদের বিশেষ অভিপ্রেত। আজমগড়ের রাজভর-গণ প্রকৃত প্রস্তাবে হিন্দু। ইহাদের সমস্ত ক্রিয়াকলাপ হিন্দুর মত। এই হিন্দু ভরগণ পতৈৎ নামে খ্যাত। নিম্নশ্রেণীর ভরাণ খুৱৈং শব্দে অভিহিত। পতৈংগণ আচারাদি দারা नमारक উচ্চ हान गांच कतिहारह এवः भूरेखः शन गुकत्रभागन-রূপ নিরুষ্ট ব্যবসায়ে দিন্যাপন করিতেছে। উক্ত ছই শ্রেণীর মধ্যে পরস্পর আদানপ্রদান প্রচলিত থাকিলেও শুকর-ব্যব-সায়ীর গৃহে উন্নত ব্যক্তিগণ কন্তা-পুত্রের বিবাহ দেয় না। मुक्त्रशानौ जत्रशं नमार्क नीह वनिष्ठा शंग्र । यनि दर्गन व्यवि-বাহিতা বালিক। স্বজাতীয় কোন যুবকের সহিত অবৈধপ্রণয়ে আদক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয়-সভা সেই কন্তার পিতার নিকট হইতে জরিমানা গ্রহণ করিয়া ক্যাকে সমাজ-গ্রহণীয়া করে। দশ বর্ষের অধিকবয়স্কা ক্রার বিবাহ নিষিদ। সেই ক্রা সমাজে 'বুজন্বলী' বলিয়া নিন্দনীয় এবং কেহই সেরপ ক্যাকে গ্রহণ করিতে চাহে না। সাধারণতঃ ৫ বা ৭ বর্ষ বয়স্ক ক্যাই विवाहरवागा। वनिमा गृही इम ।

প্রথমা পত্নী থাকিতে বিতীয় দারগ্রহণে নিষেধ নাই।
কিন্তু বক্যাদি কারণ না দেখাইতে পারিলে, সে বিবাহ গ্রাহ্
হয় না। যদি কোন রমণী স্বইচ্ছায় স্বামীকে পত্মন্তর গ্রহণে
অনুমতি দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আর সংসারের কোন
কার্য্যই করিতে হয় না। তাহার সপত্নীই গৃহকর্ম করিতে
বাধ্য। বিতীয় পত্নী অবগ্রই স্ত্রীর কনিষ্ঠা ভগিনী বা নিকটাক্মায়া হওয়া আবগ্রক। বিধবাগণ ইচ্ছা করিলে 'সাগাই'প্রথামত
বিবাহ করিতে পারে। সামাজিক সকল বিষয় পঞ্চায়ৎ-সভার
প্রতিনিধি চৌধুরী কর্তৃক নিম্পাদিত হইয়া থাকে। স্ত্রী অথবা
স্বামীর স্বাভাবিক দৌর্বল্য,শরীরগত রোগ বা ব্যভিচার প্রভৃতি
কারণে বিবাহ বন্ধন চ্ছেদন করিতে পারা যায়; কিন্তু তাহাও
পঞ্চায়ৎ-সভার অনুমতিসাপেক।

বিবাহে বরের মাতুলই ঘটক হইয়া থাকেন। কন্তার
পিতা ১০ টাকা দিয়া বরের মুখ দেখিয়া বিবাহু পাকা করেন।
'পানী কা-দিনে' কন্তার পিতা স্বজনে পরিবৃত হইয়া বরের
বাটীতে যায় এবং উঠানস্থ একটী চৌকায় বরের সম্মুখে কন্তার
পিতা বিসয়া জামাতার কপালে চাউল ও দিম মাথাইয়া দেয়।
বাহ্মণে শুভদিন দেখিয়া দিলে বর ও কন্তার গৃহে বিবাহ-মঞ্চ
নির্মিত হয়। বিবাহের পূর্বে দম্পতির মঙ্গলকামনায়
অঘবান্ দেব, পাঁচপীর ও ফুলমতীদেবীর পূজা দেওয়া হইয়া
থাকে। কন্যার গৃহে উপস্থিত হইয়াই পুরোহিত প্রথমে
গোরী ও গণেশের পূজা করে। তৎপরে বর ও কন্তাকে (গাইট-

বন্ধনের পর ) বিবাহমঞ্চন্থ মধ্যদণ্ডের চারিদিকে লইরা ৫ বার প্রদক্ষিণ করান হইয়া থাকে।

কোন রমণী গর্ভবতী হইলে গৃহকর্ত্রী তাহার মাথার উপর পরসা ও চাউল ঘুরার এবং স্থুপ্রদবের জন্ম ফুলমতীদেবী ও গ্রাম্য-দেবতাদিগের পূজা দের। প্রস্থৃতির ৬ দিনে ষ্ঠীপূজা ও ১২ দিনে অশোচাস্ত হয়। ৫ বা ৬ বংদরে কর্ণবেধ হইবার পর বালককে যাবতীয় সামাজিক নিয়ম পালন এবং ভোজ্যা-দির ও বিচার করিতে হয়।

বিস্টিকা, বসন্ত বা অবিবাহিতাবস্থায় মৃত্যু হইলে শবদাহ করে, কিন্তু অপর সকল সময়ে শবদেহ পুতিয়া রাথে বা জলে ভাসাইয়া দেয়। ৬ মাসের মধ্যে শেষোক্ত প্রেতদিগের উদ্দেশে প্রতিক্ষতি গঠনপূর্বক অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাহিত হয়। ইহাদের মৃতাশোচ ১০ দিন থাকে। অশোচের প্রধান অধিকারীকে ঐ দশ দিন কুশ তৃণে জল ঢালিতে এবং মৃতের প্রেতাত্মার তৃথির জন্ত পিওদান দিতে হয়। দশদিনে ক্লোরকর্মের পর পিওদান ও শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। ঐ দিন ব্রাহ্মণকে অপক দ্রব্য দান করে এবং জ্ঞাতি ও কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে হয়।

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহারা প্রায়্ব সকল কার্য্যেই অঘ্বান দেব, ফুলমতীদেবী ও পাঁচপীরের পূজা দিরা থাকে।
এতদ্তির কালিকা ও কাশীদান বাবার পূজাদিও ইহারা বিশেষ
ধ্মধামে সম্পন্ন করে। ফগুয়া, দশমী, দীবালী, থিচ্রী ও
তীজ্ প্রভৃতি ইহাদের প্রধান পর্বে। গ্রামস্থ বটবৃক্ষস্থিত
প্রেত্বোনির পূজান্বও ইহারা শৃকর বলি দেয়। কেহ কেহ
গরাধামে পিগুদান করিতে গমন করে। প্রতি অখথ
বৃক্ষকে নারায়ণের বাসভূমি জানিয়া ইহারা পূজা করে এবং
ভর রমণীগণ অশ্বথবৃক্ষ দেখিলেই ঘোমটা দিয়া পাশ
কাটাইয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গ ও ছোট-নাগপুরের ভরগণ প্রধানতঃ ক্বফ্জিবী।
অনেকে পঞ্চকোট (পাঁচেট) রাজসরকারে কর্ম্ম গ্রহণ করিয়ছে।
ইহাদের মধ্যে মঘবা ও বাঙ্গালী নামে ছুইটা থাক আছে। উহারা
পরস্পর বিবাহাদি করে না। প্রায় সকল বিষয়ে ইহারা হিলুর
অমুকরণ করিতে শিথিয়াছে। ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত
হইয়াছে; কিন্তু অবস্থাবিভেদে বয়ন্থা কল্যার বিবাহও গ্রাহ্থ
হইতেছে। বিধবাবিবাহ আদৌ চলিত নাই। মৃতদেহ দাহ ও
১০শ দিনে শ্রাদ্ধ প্রভৃতি, ইহারা গোঁড়া হিলুর পদ্ধতি অমুসারে
নিপার করিয়া থাকে। পাঁচেট-রাজসরকারে কার্যগ্রহণ
করিয়া ইহারা সমাজে অনেক উন্নত হইয়াছে। মানভূমে
ইহারা তাম্বলী ও ময়রার সমশ্রেণী বলিয়া গৃহীত হয়।
উচ্চপ্রেণীর হিলুমাত্রেই ইহাদের হন্তে জল গ্রহণ করিতে পারে।

ভরট (পুং) বিভরীতি ভ্- (জনিদাচ্যুস্ব্মদিশমিনমি ভ্ঞা্ভ্যু ইম্বনিতি। উণ্ ৪।১০৪) ইতি অটচ্। ১ কুস্তকার। ২ ভ্ত্যু। ভরটক (পুং) সন্ন্যাসি-সম্প্রদার বিশেষ। ভরটিক (ত্রি) ভরটেন হরতি ভ্রাদিম্বাং গুন্ (পা ৪।৪।১৬)। ভরট দারা হরণকারী। দ্রিমাং গ্রীষ্। ভরটিকী। ভরণ (ক্লী) ভ্রিতেখনেনেতি ভ্-করণে লাট্। ১ বেতন। ২ ভৃতি। (মেদিনী) ভ্-ভাবে লুট্। ৩ পোষণ। "ভরণং পোষ্যবর্গস্ত প্রশন্তং স্বর্গসাধনম।

"ভরণং পোষ্যবগস্থ প্রশস্তং স্বগদাধনম্।
নরকং পীড়নে চাদ্য তত্মাদ্যত্মেন তং ভরেং॥" (দায়ভাগ)
( পুং ) ভরতীতি ভূ-ল্যু। ৩ ভরণী নক্ষত্ম। ( শক্ষর্মা • )

ভরণুপোষণ (দেশজ) লালন পালন। থাওয়ান পরান।
ভরণী (স্ত্রী) ভরণ-গৌরাদিখাৎ গ্রীষ্ । ১ ঘোষকলতা।
২ অখিনী প্রভৃতি সপ্তবিংশতি নক্ষত্রের অন্তর্গত দ্বিতীয় নক্ষত্র।
পর্যায়—যমদৈবত। (হেম) এই নক্ষত্রের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা
যম। ইহা ত্রিকোণাক্কতিবিশিষ্ট। ইহার কোণত্রের তিনটী
দীপ্যমান তারকা আছে।

"তারকাত্রয়মিতে ত্রিকোণকে মধ্যগে দিবিষদধ্বনো ধমে। পদ্ধজাক্ষি গণিতাঃ কুলীরতঃ দায়কাক্ষি ভূজদংখ্যকাঃ কলাঃ॥" (কালিদাসক্ষত রাত্রিলগ্নমান)

এই নক্ষত উগ্রগণ ও অধোমুখগণের অন্তর্গত। শতপদচক্রান্থসারে নামকরণস্থলে এই নক্ষত্রে প্রথমাদি চারিপদে
লি, লু, লে, লো, ইত্যাদি অক্ষর হইবে। এই নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে মেযরাশি ও শুক্রের দশা হয়। সেই ব্যক্তি
সর্বান্ধারাদি বস্তুর ক্রেরবিক্রেরে নিযুক্ত, ক্রুরস্থভাব, দীর্থশরীর সম্পন্ন, উত্তম বীর্যারান্, বিদেশবাদী ও বৈরিপক্ষবিজন্নী
হইয়া থাকে। (কোষ্টাকলাপ)

ভরণীভূ (পুং) ভরণী ভূকৎপত্তিস্থানং ষষ্ঠ। রাছগ্রহ। (ছেম) ভরণীয় (ত্রি) ভূ-কর্মণি অনীয়র্। ভরণযোগ্য, পোষ্য।

> "দর্কং ভবতু তে রাজ্যং পঞ্চগ্রামান্ বিদর্জন্ন। অবশ্রুং ভরণীয়া হি পিতৃত্তে রাজ্যতম।"ভারত (৫।১৫০।১৭)

অবশ্য ভরণীয়া হি পিতৃত্তে রাজসভ্রম। ভারত (৫।১৫০।১৭)
ভর ও (পুং) বিভর্তীতি ভ (অওণ্ কৃষ্ণ ভ বৃঞ্চঃ। উণ্ ২।১২৮)
ইতি অওণ্। ১ স্বামী। ২ ভূপাল। ৩ বৃষ্। ৪ ভূ।
৫ কুমি। (সংক্ষিপ্তসা

ত উণাদি

)

ভরণ্য (ক্লী) ভরণে সাধুঃ (তত্র সাধুঃ। পা ৪।৪।৯৮) ইতি যং। ১ মূল্য। ২ বেতন। (অমর)

ভরণ্য ভুজ ( ত্রি ) ভরণাং বেতনং ভুনক্তি ইতি ভূজ্-কিপ্। কর্মকর, মূল্য গ্রহণ করিয়া কর্মকারক।

ভরণ্যা (স্ত্রী) ভরণ্য অজাদিখাৎ টাপ্। বেতন। ভরণ্যাহবা (স্ত্রী) ভরণ্যা আহ্বা যদ্যাঃ। পর্বপূলী, রামদূতী। ভরণুর (পুং) কণ্ড্বাদিগণীয় ভরণ্য ধাতু বাহুশকাং উণ্। ১ শরন্মা। ২ মিত্র। ৩ অগ্নি। ৪ চন্দ্র। ৫ ঈশ্বর।

(সংক্ষিপ্ত সার উণাদির্ত্তি)
ভরত (পুং) বিভর্তি স্বান্ধমিতি বিভর্তি লোকানিতি বা (ভূম্দৃশিষজীতি। উণ্ ৩০১০) ইতি অতচ্। ১ নাট্যশাস্ত্র।
২ মুনিবিশেষ। ইনি অলঙ্কারাদি শাস্ত্রের স্ত্রকর্তা। ভরতস্থা শিষ্যঃ, তন্যেদমিত্যণ্, অণো লুক্। ৩ নটা ৪ রামচন্দ্রের অরজ লাতা। ৫ হ্মস্তের পুত্র। (মেদিনী) ৬ শবর।
৭ তন্তবায়। (বিশ্ব) ৮ ক্ষেত্র। ৯ ভরতাত্মজ্ঞ। (হেম)
হল্মস্তরাজপুত্র ভরতের পর্যায়,—শাকুন্তলের, দৌল্বিত্তি,

> "পাবনো লৌকিকো হৃষিঃ প্রথমো ব্রাহ্মণঃ স্বৃতঃ। ব্রহ্মোদনাগ্নিস্তৎপুত্রো ভরতো নাম বিশ্রুতঃ॥"

সর্বাদমন। ( ত্রিকা । ) ১০ বহ্নিপুত্রভেদ।

( মৎস্যপু • ৪৮ অ • )

১১ ভৌত্যমন্ত্পুত্রভেদ। (মার্কণ্ডেরপু ১০০ অ০) ১২ আয়ুধ-জীবিদজ্যভেদ। ১০ ঋত্বিজ্ (নিঘণ্ট্ )

ভরত (পুং) কৈকেরীগর্ভ-সন্তৃত দশরথের পুত্র। রামারণপাঠে জানা যায়, অপুত্রক রাজা দশরথ বশিষ্টের পরামর্শে
পুত্রেষ্টি যজ্ঞ করেন। লোমপাদতনর ঋষ্যশৃঙ্গ এই যজে
অধ্বর্যু হন, যজ্ঞ শেষ হইলে স্বরং অগ্লিদেব বহ্নিকুণ্ড হইতে
আবিভূতি হইরা দশরথের হত্তে পারস অর্পণ করেন। রাজা
দশরথ পত্নীদিগের মধ্যে ঐ পারস বিভাগ করিয়া দেন।

त्महे भाषम ভোজन कतिया को भना तनती तामहत्त्वक, কৈকেয়ী ভরতকে এবং স্থমিত্রা লক্ষ্মণ ও শত্রুত্বকে প্রসব করেন। ভরত মীনলগ্নে ও পুষ্যা নক্ষত্রে এবং লক্ষ্মণ ও শক্রম কর্কটলগ্নে অশ্লেষানক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করেন। লক্ষণের কনিষ্ঠল্রাতা শক্রন্ন ভরতের অতিশয় প্রিয় ছিলেন। ভরত স্বীয় মাতৃলালয়ে অবস্থান করিতেন। কুশধ্বজতনয়া মাওবীর সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। বিবাহের পর পুনরায় ভরত শত্রুদ্বের সহিত মাতৃলালয়ে গমন করেন। রাম পিতৃসভ্য পালনার্থ বনগমন করিলে রামের শোকে দশরথের মৃত্যু হয়। এই সময় ভরত মাতৃলালয়ে অতিশয় হৃঃস্বপ্ন দেখেন, পরে অযোধ্যা হইতে দূত যাইয়া ভরতকে লইয়া আইসে। ভরত অযোধ্যায় আসিয়া পিতার উর্দ্ধদৈহিক কার্য্য সম্পন্ন করেন। কৈকেয়ীর আদেশে রাম নির্কাসিত হইমাছেন শুনিয়া, ভরত মাতা কৈকেয়ীকে অতিশয় তিরস্কার করেন। বিমাতৃতনয় হইলেও জোষ্ঠভ্রাতা রামচন্দ্রের প্রতি তাঁহার অচলা ভক্তি ছিল। এই প্রবল-ভক্তিবশেই তিনি স্বীয় জ্যেষ্ঠপ্রতা রামচক্রকে আনিবার জন্ম চিত্রকৃট পর্বতে গমন করেন, এখানে পর্ণকুটীরে

জটাবকধারী রামচক্রকে অবস্থিত দেখিয়া তিনি শোকে মৃহমান হন এবং রামচক্রকে লইয়া আদিবার জন্ম বিস্তর অন্থনর
করেন। রামচক্র সত্যভঙ্গ করিয়া কিছুতেই আদিতে স্বীক্বত
হন নাই। তথন ভরত তথা হইতে রামচক্রের পাছকা
আনম্বন করিয়া ব্রন্ধচারীর বেশে নন্দীগ্রামে থাকিয়া রাজ্যশাসন করিয়াছিলেন। চতুর্দ্দশ বংসর পরে রামচক্র প্রত্যাগত
হইলে ভরত তাঁহার হস্তে রাজ্যভার সমর্পণ করেন।

ভরতের তক ও পুদ্ধর নামে হই পুত্র ছিল। ভরত পুত্রহাকে সঙ্গে লইয়া সপুত্র গন্ধর্করাজ শৈলুশের সহিত যুদ্ধ করিয়া সিন্ধনদের উত্তরস্থিত গন্ধর্কদেশ সকল জয় করেন এবং এই প্রদেশ হইভাগে বিভাগ করিয়া হই পুত্রকে দেন। তাঁহারা তক্ষশিলা ও পুদ্ধরাবতী নামে হই নগর স্থাপন করিয়া তথায় বাস করিতেন। পরে ভরত রামচন্দ্রের সহিত স্থগা-রোহণ করেন। [রাম দেখ।]

( রামায়ণ, বিষ্ণুপুরাণ ও ভাগবত )

২ ঋষভদেবের পুত্র। তিনি বিষ্ণুভক্তিপরায়ণ ছিলেন। রাজা হইয়া তিনি বিশ্বরূপাত্মজা পঞ্জনাকে বিবাহ করেন। তাঁহার গর্ভে স্থমতি,রাষ্ট্রভৃত, স্থদর্শন,আবরণ ও ধুমকেতৃ নামে পঞ্চপুত্র জন্মে। রাজা পুত্রদিগকে রাজ্য বিভাগ করিয়া দিয়া তপস্থার মনোনিবেশ করেন। একদা তিনি নদীতটে স্নানামে मक्राविन्मनामि क्रिडिट्सन, ध्रमन ममर्ग ध्रक जामम्राध्यम्या হরিণী সেইখানে আসিয়া জলপান করিতে লাগিল। মুগীকে জলপানে নিয়ত দেখিয়া নদীতটবৰ্ত্তী অরণ্যস্থিত সিংহ গৰ্জন করিয়া উঠিল। সেই শব্দ শুনিয়া ভয়ে পলায়মানা হরিণী ক্ষিপ্রগতিতে পদম্বালিত হইয়া ভূমিতে পড়িয়া গেল এবং সেই পতন জন্ম তৎক্ষণাৎ তাহার মৃত্যু ও গর্ভন্ত হইল। ভরত মুগীকে পতিত ও মুত দেখিয়া মুগশিশুকে স্বীয় আশ্রমে আনিয়া পালন করিতে লাগিলেন। মায়ার কি আশ্চর্য্য প্রভাব! নিঃসঙ্গ তাপসও মুগের মায়ায় ক্রমে তপ ভুলিলেন এবং মুগ চিন্তা করিতে করিতে কালে দেহত্যাগ করিলেন। পর জন্মে তিনি মুগদেহ প্রাপ্ত হইলেন, কিন্তু ভগবংপ্রসাদে জাতিম্মর হইয়া কালঞ্জর পর্কতে পুলহাশ্রমে থাকিয়া দেহত্যাগ করেন। ক্রুবান্তরে তিনি আঙ্গিরসগোত্তে ব্রাহ্মণকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই জন্মে তাঁহার নয়টী বৈমাত্রেয় অগ্রজ ও একটা সভোদরা ভগিণী জন্মে। তিনি লোকসঙ্গবিবর্ত্তিত হটবাব জন্ত জড়বং থাকিতেন। কালক্রমে তাঁহার পিতামাতার मुठ्रा रहेन। छाँशांक यञ्च वा अयञ्च (य याशहे कक्रक मा কেন, তিনি কিছুতেই জক্ষেপ করিতেন না। তাঁহার ভাত-পদ্মীগণ তাঁহাকে বড়ই অবদ্ধ করিতেন। এমন কি অথাদ্য পর্যান্তও থাইতে দিতেন। অবশেষে তাঁহার জ্যেষ্ঠ-ভ্রাতা পদ্মীর মন্ত্রণায় তাঁহাকে ক্ষেত্ররকার্থ নিযুক্ত করেন।

একদিন চৌররাজ পুত্রকামনায় নরপশু বলি দিবার জন্য ক্ষত্যক্ষল হন। তিনি বাহাকে বলি দিবেন স্থির করিয়াছিলেন সে ব্যক্তি পলায়ন করিলে, তাঁহার অন্তর্রগণ জড়রূপী ভরতকে ধরিয়া লইয়া বায়। দেবী ভদ্রকালী ইহাতে কুপিতা হইয়া চৌরবংশ ধ্বংস করেন। একদা সিন্ধুনৌবীরগণের রাজা রছগণ ইক্বতীতীরে উপস্থিত হন। তাঁহার শিবিকাবাহকের একজনের পীড়া হইলে, তিনি ভরতকে স্বস্তপুষ্ট দেখিয়া তৎকার্য্যে নিযুক্ত করেন। ভরত শিবিকাবহন সময়ে পাছে পদাঘাতে জীব নষ্ট হয়, এইজন্ম অতি সাবধানে পদক্ষেপ করিত্রেন এবং মধ্যে মধ্যে হস্ত নত করিয়া সম্মুখস্থিত জীব সরাইয়া দিতেছেন। ইহা দেখিয়া রাজা তাঁহাকে উপহাস করেন। রাজার উপহাসে বিচলিত না হইয়া ভরত তাঁহাকে অনেক তত্ত্ব উপদেশ দেন। রাজা তাঁহার প্রতি পরমভক্তিমান হইয়া তাঁহাকে ত্যাগ করেন। তিনি দেশপর্যাটনে বহির্গত হন এবং কিছুদিন পরে মুক্তিলাভ করেন। (ভাগ॰) [জড়ভরত দেখ]।

৩ শকুন্তলাগর্ভসম্ভত গুম্বন্তের পুত্র। মহাভারতে লিখিত আছে:-চক্রবংশীয় মহারাজ হুমন্ত ক্থাশ্রমে শকুন্তলাকে গন্ধর্ব-বিধানে বিবাহ করেন। এই সময় শকুন্তলা গর্ভবর্তী इन। এই গর্ভে এক পুত্র হয়, মহর্ষি কয় এই বালকের স্রবদ্মন নামকরণ করিয়া বালক সহ শকুন্তলাকে রাজা ত্মত্তের নিকট প্রেরণ করেন। শকুস্তলা রাজসমীপে দকল বুত্তাস্ত বলিলে, রাজার বিশ্বতিবশতঃ কোন কথাই স্মরণ হইল না। তিনি পুত্রের সহিত শকুস্তলাকে প্রত্যাখান क्रितिलन। ज्थन (मरे ञ्रात्न এইরূপ দৈববাণী হইল, 'রাজন। भकुखना यांश विनिद्यादह, मकनरे मठा, आंशनि आंभारमद বাক্যানুসারে এই বালককে ভরণ করুন, ভরণ করুন' এই আকাশবাণী হইতে বালকের নাম ভরত হইল। মহারাজ দুরান্ত তথন পদ্মী ও পুত্রকে গ্রহণ করিয়া প্রিয়তম ভরতকে ধৌবরাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। রাজা ভরত সকল রাজ-গণকে পরাজয় করিয়া সার্বভৌম রাজা হন। ইনি যমুনা-তীরে একশত, সরস্বতীতীরে তিন শত এবং গঙ্গাতীরে চতঃশত অশ্বনেধ যজের অনুষ্ঠান করেন। পরে পুনরায় সহস্র অশ্বনেধ ও শত রাজস্রবজ্ঞ সম্পর করিয়া অগ্নিষ্টোম, অতিরাত্র, উক্থা, বিশ্বজিৎ ও সহস্র সহস্র বাজপেয়য়জ্ঞ সমাধা করিয়াছিলেন। তাঁহার নামে ভারতবর্ষের নামকরণ হয়। এই ভারতীকীর্ত্তি ভরত হইতেই হইয়াছে। ভরতের বংশধর-গণ ভারত নামে খ্যাত হন। তিনি ভগবান বিষ্ণুর

জংশে আবিভূতি হইয়াছিলেন। বিদর্ভরাজের তিন কতার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। ইনি বৃহস্পতিতনয় ভরদাজকে পালন করেন। (ভারত ১।৭৩ অ•, বিষ্ণুপু৽,ভাগ৽)

৪ সঙ্গীতাচার্য্য জনৈকম্নি। ইনি জগতে সর্বপ্রথমে নাট্য ও সঙ্গীতশাস্ত্র প্রবর্ত্তন করেন।

ভরত, মিবারের জনৈক রাজা। মিবাররাজ সমরিদিংহের লাতা স্থ্যমন্ত্রের পুত্র। সমরিদিংহের মৃত্য হইলে তৎপুত্র কর্ণ পিতৃদিংহাদনে সমার্কাট হন। কর্ণ রাজিদিংহাদনে সমাদীন হইলে ভরত শক্রের ষড়যক্ত্রে পতিত হইয়া চিতোর পরিত্যাগপূর্ব্বক দিলুদেশে গমন করেন। তথায় উপস্থিত হইবার অব্যবহিত পরেই, তিনি তথাকার মুসলমানরাজের নিকট হইতে অরোর নগর প্রাপ্ত হন। তিনি পুগলের ভট্টবংশীয়া কোন রাজকুমারীর পাণিগ্রহণ করেন। থিরমণীর গর্ভে রাহুপ নামে তাঁহার এক পুত্র হয়। এই পুত্র মাতুলালয়ে অবস্থান করিতেন।

এদিকে রাজা কর্ণ প্রিশ্বতম লাতা ভরতের দেশাস্তরে গমন এবং পুত্র মাছপের অনুপ্রযুক্ততা হেতু নিতান্ত মনঃকটে কাল যাপন করিরা অল্পনিন মধ্যেই মানবলীলা সম্বরণ করেন।

ঝালোরের শণিগুরুবংশীয় সন্দার কর্ণের ক্যার পাণিগ্রহণ করেন। এই কন্তার গর্ভে রণধবল নামে এক পুত্র হয়। ঝালোরপতি জঘন্ত বিশ্বাস্থাতকতা অবলম্বনপূর্বক চিতোরের প্রধান প্রধান গিহ্লোটগণকে নিহত করিয়া তথাকার সিংহাসনে স্বান্ন পুত্র রণধবলকে সংস্থাপিত করেন। কর্ণপুত্র মাহুপ योग मबाधिकात तका कतिए मुर्लाकत्वे अक्रम हिल्लम। পিতৃরাজ্য অপর এক এক ব্যক্তির দারা অধিকৃত হইল, তথাপি অকর্মণ্য মাহুপ তহন্ধারে অণুমাত্রও উত্যোগ করিলেন না। বাপ্পার সিংহাসন চৌহানকুলের হস্তগত, বাপ্পার কীর্ত্তিস্ত উন্মূলিত প্রায়, হয় ত অল্লদিনের মধ্যে চিতোর হইতে বাপ্লা तावरलत नाम अखर्रिक रहेरत, এই हिन्छा এक बन উन्नजमना क्न भार्रकाहाद ( त्राज्ञ छाटित ) अन्तर ममूथि इरेन। তিনি এই অনিষ্টপাতের প্রতিবিধানের জন্ম ভরতের নিকট উপস্থিত হইমা তাঁহাকে এই বুত্তান্ত জ্ঞাপন করেন। স্বীয় পূর্বপুরুষগণের প্রনষ্টরাজ্য ও গৌরব উদ্ধারমানদে সিন্ধু-দেশীয় দেনাদল সমভিব্যহারে ভরত মিবার রাজ্যাভিমুখে যাতা করিলেন। চিতোরেশ্বরের অধীনস্ত সমস্ত সর্দারগণ এই শুভদমাচার শ্রবণে দানন্ত্রদয়ে আপনাদের উদ্ধার-কর্তার প্রোড়ীন পতাকাতলে আসিয়া সমবেত হইল। পল্লি নামক স্থানে প্রতিদ্বন্দী শণিগুরুবংশীয়দিগকে যুদ্ধে পরাজয় করিয়া তিনি চিতোর সিংহাদনে সমার্চ হন।

এই ঘটনার কিছু দিন পরে ভরততনম রাহপ চিতোর সিংহাদনে আরোহণ করেন। রাজ্যে অভিষ্কিত হইবার অন্নদিন পরেই তিনি নাগোর নামক স্থানে যবনসেনা-পতি সামস্থলীনের সহিত যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া তাঁহাকে পরাজয় করেন। এই নরপতির রাজস্বকালে তাঁহার রাজ্যে হইটী মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। ইতিপুর্কে মিবারের রাজপুতগণ গিহেলাট নামে অভিহিত হইতেন, কিন্তু এখন হইতে তাঁহারা সেই নামের পরিবর্ত্তে শিশোদীয় আখ্যায় অভিহিত হইতে লাগিলেন। এতদ্বতীত বাপ্পার বংশধরগণের রাজোপাধি 'রাওল' শব্দের পরিবর্ত্তে 'রাণা' হইল।

রাহুপ অতি দক্ষতার দৃহিত ৩৮ বংসর স্বরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। [রাহুপ দেখ]

ভরত, জনৈক টীকাকার। ইনি স্বীয় জ্যেষ্ঠ রামচক্রকত সমর-সার ও সমরসারসংগ্রহ গ্রন্থের হুইথানি টীকা প্রণয়ন করেন। ভরত আচার্য্য, জনৈক সঙ্গীতাচার্য্য। ইনি নাট্যশাস্ত্র বা ভরতশাস্ত্র এবং সঙ্গীতনৃত্যকর নামে হুই থানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভরতথণ্ড (ক্নী) ভারতবর্ষের অন্তর্গত কুমারিকা খণ্ড।

"কুমারিকেতি বিখ্যাতা যদ্যা নামা প্রকথ্যতে।

ইদং কুমারিকাখণ্ডং চতুর্ব্বর্গফলপ্রদম্॥

যথা কুতাবনীয়ঞ্চ নানা গ্রামাদিকল্পনা।

ইদং ভরতথণ্ডঞ্চ যদ্যা সম্যক্ প্রকল্পিতম ॥"

(স্বলপু • কুমারিকাথ • ভূসংস্থিতিনামাধ্যায়)

ভরতগড়, বোষাই প্রেসিডেন্সীর রত্বগিরিজেলার একটা গিরি 
হর্গ। বালবলি খাঁড়ির দক্ষিণকূলে অবস্থিত। এই হর্গের 
চ্ডাপরে দাঁড়াইয়া মস্তরের মালবন গ্রাম দেখিতে পাওয়া যায়। 
গড়ের চতুর্দিক্স্ প্রাকার ১৮ ফিট উচ্চ এবং ৫ ফিট্ প্রশস্ত। 
উহার উত্তরপূর্ব ও দক্ষিণপশ্চিম কোণে হুইটা বুরুজ্ব 
আছে। এতত্তির গড়ের বহিঃপ্রাচীরের উপর প্রায় 
১২টা অর্দ্বগোলাকার বুরুজ দেখিতে পাওয়া যায়। এই 
প্রাচীরও প্রস্থে প্রায় ১২ফিট। প্রাচীরের সম্মুখ দেশে 
বিস্তীর্ণ খাত আছে।

ভরতদ্বাদশাহ (পুং) ভরতক্বত দ্বাদশাহসাধ্য যজ্ঞভেদ।
কাত্যায়ন শ্রোতস্থ্রে এই যজের বিধান বিশেষরূপে অভিহিত
হইয়াছে। এই যজে দকল প্রকার অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিতে হয়।
"সর্কাগ্নিষ্টোমঃ ভরতদ্বাদশাহঃ" (কাত্যা• শ্রো• ২৪।৭।১২)
ভরতপক্ষী, স্বনামপ্রসিদ্ধ পদ্ধিজাতিবিশেষ (Alauda gulgula)। বিজ্ঞানবিদ্গণ এই জাতিকে Alaudidæ শ্রেণীভূক্ত
করিয়াছেন। সাধারণতঃ ধান্তক্ষ্রোদিতে এই পদ্ধিগণ

বিচরণ করিয়া থাকে। ক্রমকর্গণ তাজুনা করিলে পলায়ন কালে যতই তাহারা ধীরে ধীরে বায়ুবক্ষে আরোহণ করিতে থাকে, ততই তাহাদের স্থমধুর কলধ্বনি মানবের শুতি-গোচর হইতে থাকে। তাহাদের সেই গীতধ্বনির ভায় স্বর-পরম্পরা মানবস্তুদ্য মোহিত করিতে সমর্থ।

ইংলণ্ডে এই জাতীয় পক্ষী Sky Lark (Alauda arvensis), ফ্রান্সে—Alouette, ইটালীতে—Lodola, জর্মণিতে—Feld Lerche, স্কটলণ্ডে—Lavrock, পশ্চিমভারতে—ভরত,ভরুত; বাঙ্গালায়—ভরুই,ভরত; তেলগু—বরুত-পিট্ট, নিয়ালাপিচিক; তামিল—মনব-বড়ি, ব্রন্ধে—বি-লোন্ এবং দিংহলে—গোমরিট নামে প্রদিদ্ধ। সমগ্র ভারতসামাজ্য, দিংহল, আলামান ও নিকোবর দ্বীপ, হিমালয় পর্বত এবং য়ুরোপের স্থানে স্থানে এই পক্ষিজাতি দেখিতে পাওয়া যায়। স্থানবিশেষে উহাদের গাত্রবর্ণেরও বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে। হিমালয়জাত ভরতপক্ষী (A. arvensis) অনেকাংশে বাঙ্গালার ভরুই পক্ষীর সমান। গাত্রবর্ণের বিভেন্ন আলো নাই বলিলেই চলে, কিন্তু পূর্ব্বোকগুলির অপেকা শেষোক্তগুলি অপেকান্কত ক্ষুদ্রাকার।

ভারতের সর্ব্বিই বৈশাথ হইতে আবাঢ় এবং ব্রেক্সে পৌষ হইতে চৈত্র মাসে তাহারা এক কালে প্রায় ৪ বা ৫টা ডিম্ব প্রদান করে। ঐ সময় তাহারা মৃত্তিকার উপর ঘাস দিয়া নাড়নির্দ্মাণ করিয়া থাকে। ইংলণ্ডের A. arvensis গুলির ডিম্ব হরিতাভ শ্বেত ও ধুসর বিন্দুযুক্ত। হিমালয় ও বাঙ্গালার ভরুইগুলির ডিম্ব হরিদ্রাভ বা ঈ্বং বেগুনিয়া ও ধূসর। পার্ব্বতীয় পক্ষী অপেকা বাঙ্গালার পক্ষীগুলির ডিম্ব কিছু ক্ষুদ্র।

ইহারা দলবদ্ধ হইয়া থাকিতে ভালবাসে। যুরোপীয় 'শ্বাই-লার্ক' গুলি যে গুণে ভূষিত, ভারতের ভরুইএরও সে গুণের অভাব নাই। যথন তাহারা নাচিতে নাচিতে স্বভানে বায়্ভরে উপরে উঠিতে থাকে, তথন আকাশবক্ষ যেন স্থের-লহরীতে পূর্ণ ইইয়া যায়। নিবিড় বনান্তরালে দাঁড়াইয়া এই আকাশচারী স্বভাবস্বাধীন পক্ষিজাতির প্রাকৃতিক গীতি বড়ই মনোরম। শীতকালে ধাগুক্ষেত্রাদিতে প্রায়ই ইহাদের সমাগম হয়। ইহারা শ্বাকণা ও পোকা মাকড় থাইতে ভালবাসে।

ভরতপুত্রক (পুং) ভরতস্থ নাট্যশাস্ত্রপ্রেকঃ। নট। ভরতপুর, রাজপুতনার অন্তর্গত একটা হিন্দ্রাজ্য। ভারতের বড়লাটের অধীনস্থ রাজকীয়-এজেন্টের কর্তৃত্বাধীনে রক্ষিত। ইহার উত্তরে ইংরাজাধিকত গুরগাঁও জেলা, পূর্বে মধুরা ও আগ্রা, দক্ষিণে ঢোলপুর, কেরোলী ও জম্বপুর রাজ্য এবং পশ্চিমে আলবার প্রদেশ। ভূপরিমাণ ১৯৭৪ বর্গ মাইল।

সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই স্থানের উচ্চতা প্রায় ৬০০ ফিট্।
সর্ব্বতই প্রায় সমতল, কেবল উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমসীমান্তদেশে গণ্ডশৈলমালা বিরাজিত থাকায় দেশের প্রাক্ততিক সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত হইয়াছে। সমগ্রস্থান পলিময় হইলেও
এখানে বনামালার অভাব নাই। ঐ পলিময় মৃত্তিকা কঠিন
ও শুক্ষ এবং স্থানে স্থানে মক্ত্-সদৃশ বালুকারাশিতে পূর্ণ।
দেশীয় অধিবাসির্নের যত্নে এরপ স্থানেও প্রচুর শস্থাদি উৎপয়
হইতেছে। বৃষ্টির সময় বস্তা প্রবাহে এখানকার নিয়তম
স্থানগুলি জলমগ্র হইয়া বায়।

ভরতপুর, ফিরোজপুর, আলবার, গোপালগড় ও পাহাড়ী প্রভৃতি স্থানের নিকটবর্ত্তী উত্তরদক্ষিণে বিস্থৃত গিরিমালার কএকটী শৃঙ্গ সমধিক উন্নত, অপর স্থানগুলি গওলৈলের প্রাচীর-পরিশোভিত বলিয়া বোধ হয়। কালাপাহাড় নামক পর্বতের আলিপুর শিথর (১৩৫১ ফিট্) ভরতপুরের মধ্যে স্ব্র্যাপেক্ষা উচ্চ। এতদ্ভিন্ন আলবারের ছাপরা ১২২২ ফিট্, দম্দমা ১২১৫, রিদিয়া ১০৫১, মধোনা ৭১৪, এবং উষ্বরাশ্বন্ধ ৮১৭ ফিট্ উচ্চ। উষ্বেরাশ্ব বংশী-পাহাড়পুরের বিখ্যাত প্রস্তর্থনি অবস্থিত আছে।

এথানকার পর্ববিগুলিতে গৃহনিশ্বাণযোগ্য প্রস্তর ভিন্ন
অন্ত কোন মূল্যবান্ প্রস্তর পাওয়া ষায় না। মোগলসমাট্গণের আগ্রা, দিল্লী ও ফতেপুর-সিক্রিস্থ কীর্ত্তিস্ক এবং মথুরা,
দীগ ও ভরতপুরের অট্টালিকাদি এথানকার সংগৃহীত প্রস্তরস্তবকে নির্দ্মিত।

এই রাজ্য মধ্যে এমন নদী নাই, যাহাতে নৌকাযোগে গমনাগমন করা যায়। বাণগলা বা উত্তলন, রূপরেল, গন্তীরা ও কাকল নামক নদীগুলি এখানকার প্রধান। সময় সময় ঐ নদীগুলি ব্যাপ্লাবিত হইলেও, হাটিয়া পার হওয়া যায়। বাণগলা নদী ভরতপুরের মধ্য দিয়া প্রবাহিত। ভরতপুর, দীগ্, ব্যানা (বিয়ানা), কমান, কুন্ডের ও রুফাস এখনকার প্রধান নগর।

ইতিহাসপাঠে জানা যায় যে, এখানে জাটগণ আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কোন্ সময় হইতে তাহারা এখানকার শাসনদণ্ড ধারণ করিয়াছিলেন, তাহার কোন বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। ফিরিস্তায় লিখিত আছে যে, গজনীপতি মান্দ্ ১০২৬ খৃষ্টান্দে গুজরাত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে জাটদল কর্তৃক আক্রান্ত হন। ১৩৯৭ খৃষ্টান্দে দিল্লী আক্রমণকালে তৈমুরলঙ্গ জাটদস্যাদিগের

সহিত যুদ্ধ করেন, এই যুদ্ধে জাটগণ সদলে নিহত হয়।
১৫৬৬ খৃষ্টান্দে জাটগণ মোগলস্মাট্ বাবরকে পঞ্জাবপ্রদেশে
বিশেষ উৎপীড়িত করিয়াছিল। জাট-সদ্দারগণের এইরপ
উপদ্রবে উত্তাক্ত হইয়া, মোগলস্মাট্ কঠোর-শাসনে তাহাদের
দমন করিয়াছিলেন; কিন্তু অরঙ্গজেবের মৃত্যুর পর, রাজ্যমধ্যে বিপ্লব উপস্থিত হইলে, জাটগণ পুনরায় মস্তকোত্তোলন
করে। এই সময়ে জাটসদ্দার চূড়ামন মোগলস্মাট্ আলমগীরের
দাক্ষিণাত্যগামী সেনাদল লুঠন করিয়া বহুল অর্থসংগ্রহ করেন।
সেই অর্থ লইয়া তিনি খুন্, সিন্সিনিবার ও ভরতপুরে হুর্গনির্মাণ করিয়া সদলে আত্মরক্ষার্থ প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার
এই বীরত্বে প্রীত হইয়া জাটগণ তাঁহাকে দলপতি মনোনীত
করেন। তাঁহার বংশধরগণ রাজা উপাধিতে ভূষিত হইয়া
ভরতপুররাজ্য শাসন করিয়াছিলেন।

চূড়ামন-লাতা বদনসিংহের প্ররোচনায় জাটদল চূড়ামনের প্রভুষ ত্যাগ করে। তাহাদের সাহায্যে বদনিংহ 'ঠাকুর' উপাধি গ্রহণপূর্বক দীগনগরে স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। ১৭২০ খৃষ্টাব্দে সম্রাট্ মহম্মদ শাহ ও কুৎব-উল্-মুক্ক দৈয়দ আবহুল্ল। খাঁর যুদ্ধে চূড়ামন নিহত হইলে তাঁহার পুত্র বদনসিংহ ভরতপুরের সিংহাসনে সমান্ত্রন।

বদনসিংহের পুত্র স্থ্যমন্ত্রের রাজত্বকালে ভরতপুরের বীরস্থ-গৌরব চারিদিকে বিভাদিত হইয়াছিল। স্থ্যমন্ত্র জয়পুর-রাজের সাহায্যে দীগরাজ্য অধিকার করিয়াছিলেন।

১৭০০ খৃষ্টাক হইতে ভরতপুর-হুর্গের ছর্ভেছতা ও জাটদৈলগণের বীরত্বকাহিনী বিঘোষিত হইতে থাকে। ১৭৫৪
খৃষ্টাকে রাজা স্থ্যমন্ত্র একাকী উজীর গ্লাজী-উদ্দীন্, মহারাষ্ট্র ও
জরপুররাজের সেনাবাহিনীর মিলিতশক্তিকে পরাজিত করিয়াছিলেন। পুনরায় এই যুদ্ধে তাঁহার অধিক বলক্ষয়ের সম্ভাবনা
বুঝিয়া, তিনি অবশেষে ৭ লক্ষ টাকা দিয়া মিত্রতাস্থাপন করিকেন। ইহার ৬ বংসর পরে, তিনি মহারাষ্ট্রসেনানী শিবদাস
ভাউর সহযোগে আক্ষদশাহ-ছুরাণীর বিক্তম্বে গমন করেন;
কিন্তু মহারাষ্ট্র-সেনানীর অবাধ্যতা ও সেনাপরিচালনশক্তির
অকর্মণ্যতা দেখিয়া তিনি প্রত্যারত্বত হইতে বাধ্য হন \*।

এদিকে পাণিপথের যুদ্ধবিগ্রহে যথন সকলেই ব্যতিব্যস্ত, সেই অবকাশে স্থ্যমল্ল আগ্রা অধিকার করিলেন; কিন্তু তাঁহাকে অধিক দিন এ স্থাথরাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। ১৭৬৩ খুষ্টাব্দে তিনি আক্রান্ত ও নিহত হন। তাঁহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে তজন যথাক্রমে ভরতপুর সিংহাসনে আরোহণ করেন। ৩র পুত্র নবালসিংহের রাজস্বকালে তাঁহার প্রাতৃপুত্র রণজিৎসিংহ বিজোহ হয়েন। রণজিৎ মোগলসেনাপতি নজফ্ থানের সাহায্য প্রার্থনা করিলে, নজফ্ আসিয়া আগ্রা অধিকার করিয়া লইলেন, কিন্তু ঐ সময়ে নজফ্কে পুনরায় রোহিলা-বিজোহদমনে গমন করিতে হইয়াছিল। নবাল সিংহও স্থবিধা পাইয়া শক্ত নজফের রাজ্য আক্রমণ করিলেন। ইহাতে নজফের কোধ দিগুণতর প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিল। তিনি রণজিৎকে সঙ্গে লইয়া ভরতপুর-রাজ্য আক্রমণ করিলেন এবং কেবলমাক্র ভরতপুর হুর্গ ও ১লক্ষ টাকার সম্পত্তি রণজিৎকে দিয়া, অপর সকলই নিজে গ্রাস করিয়া বসিলেন। নজফের মৃত্যুর পর সিলেরাজ এই রাজ্য আক্রমণ ও জয় করেন। তিনি রণজিতের বয়ো-বুদ্ধা মাতার প্রার্থনায় উক্ত সম্পত্তি পুনরায় দান করিয়া যান। ইংরাজসেনানী পেরেঁার (General Perron) সহায়তা করায় ইংরাজরাজ তাহাকে তিনটা পরগণা দান করেন।

উত্তরভারতের মধ্যে একমাত্র রণজিৎসিংহই প্রথমে ইংরা-জের সহিত মিত্রতাস্তত্তে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। লাসবারীর যুদ্ধে সিন্দেরাজের বিরুদ্ধে ইংরাজ-অভিযানে তাঁহার অশ্বারোহী **टमनामन नर्छ (नटकत विद्यास महायुक्त कत्रियाहिन। है: ताज-**রাজ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধের প্রারম্ভে (১৮০৩ খৃঃ) ক্বতজ্ঞতা দেখাইয়া মিত্রতার বিনিময়স্বরূপ ৭ লক্ষ টাকা রাজস্বের ৫ থানি জেলা এক সন্ধিপত্রে স্বাহ্মর করিয়া তাঁহাকে অর্পণ করেন। কিন্তু হোলকর-রাজের সহিত ইংরাজের যুদ্ধ বাঁধিলে, তিনি সাহায্য করা দূরে থাকুক, বরং শত্রুতাই করিয়াছিলেন। হোল-কর-সেনাদল রণে ছত্রভঙ্গ দিয়া পলায়মান হইলে ইংরাজ সেনাদল তাহাদের পশ্চাদমুসরণ করে। ঐ সময়ে দীগ তুর্বে থাকিয়া তাঁহার দেনাগণ ইংরাজের উপর গোলাবৃষ্টি ভরতপুররাজের ঈদৃশ আচরণে বিরক্ত হইয়া লর্ড লেক দীগ অধিকারপূর্ব্বক ভরতপুর অভিমুখে অগ্রসর হন। ভরতপুরে আদিয়া তাহারা উপর্যুপরি চারি-বার জাটদিগকে আক্রমণ করেন, কিন্তু কিছুতেই জাটদেনা-দিগকে পরাস্ত করিতে পারেন নাই। সেই ছর্দ্ধর্য সেনাদলের সম্মুথে দাঁড়াইয়া ইংরাজসেনা কিছুতেই নগর-প্রাচীর ভেদ করিতে সমর্থ হন নাই। এই যুদ্ধে ইংরাজসেনাপতি পরাজিত ও বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পলাইতে বাধ্য হন। এই সময়ে कानूरवाय नामा जटेनक वाञ्चानी काम्र हेश्त्राज्ञ वर्षाय বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। [ কালুঘোষ দেখ]

রাজা জয়ী হইয়াও সদাই ইংরাজভয়ে ত্রস্ত হইয়া রহিলেন। উভয়ের মধ্যে শান্তিস্থাপন জন্ত সন্ধির প্রস্তাব হইল।

রণজিৎ সিংহ যুদ্ধের ক্ষতিপুরণ স্বরূপ ইংরাজহল্তে দীগ-তুর্গ সমর্পণ করিলেন।

১৮০৫ খৃষ্টাব্দে রণজিতের মৃত্যু হয়। তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র রণধীর ১৮ বংসর এবং তৎপরে মধ্যম বলদেব দিংহ ১৮ মাস রাজত্ব করেন। বলদেবের মৃত্যুর পর তৎপুত্র বলবস্ত দিংহ দিংহাদনের প্রকৃত উত্তরাধিকারী হইলেন, কিন্তু রণজিতের পৌত্র হর্জনশাল ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ভরতপুরহর্গ অধিকারপূর্ব্দে বলবস্তকে অবক্ষ রাখিলেন। এই অত্যাচার নিবারণের জন্ত লর্ড কম্বারমিয়ার (Lord Combermere) ২৫ হাজার দেনা লইয়া ভরতপুর অভিমুখে ধাবিত হইলেন। অবরোধ কালে হর্গ-প্রাকার হর্ভেদ্য দেখিয়া তিনি তলদেশে স্কৃত্দ কাটাই স্থির করিলেন। ২৩শে ডিদেম্বর হইতে ১৭ই জানুয়ারী পর্যন্ত ঐ থাত প্রস্তুত হয়। ১৮ই জানুয়ারী সেই ছিদ্র পথে ইংরাজ-বৈন্ত প্রবেশ করিয়া হর্গ জয় করে এবং হ্র্জনশাল ইংরাজ হস্তে বন্দী হন।

ইংরাজের অহগ্রহে বালক বলবস্ত সিংহ পিতৃপদ ও
মর্যাদা লাভ করিলেন এবং তাঁহার মাতা রাজকার্য্যের পরিদর্শক হইলেন। ১৮৩৫ খুটান্দে তিনি অহস্তে শাসনভার
প্রাপ্ত হন। ১৮৫৩ খুটান্দে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় তাঁহার একবর্ষ বয়য় পুত্র মহারাজ যশোবস্ত সিংহ সিংহাদনে আরোহণ
করিলেন। তাঁহার এই নাবালক অবস্থায় ইংরাজের রাজকায়-কর্মচারী ও ৭ জন সামস্তরাজ-গঠিত একটা সভা হইতে
রাজকার্য্যের পরিচালনা হইত। ১৮৬৯ খুটান্দে বয়ঃপ্রাপ্ত
হইলে, তিনি সমস্ত শাসনভার অহস্তে গ্রহণ করেন। তাঁহার
দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা আছে। ইংরাজরাজের নিকট হইতে
তিনি ১৭টা মান্যস্চক তোপ পাইয়া থাকেন। সম্প্রতি ভারতের
বড়লাট কুর্জন বাহাত্র ভরতপ্ররাজের অবাধ্যতায় অসম্বর্
হইয়া তাঁহাকে রাজাচ্যুত ও তৎপুত্রকে সিংহাদন দান করেন।

রাজার সেনাবিভাগে ৮৫০০ পদাতি, ১৪৬০ অখারোহী ও ২৫০টা কামান আছে। এতদ্তির রাজ্যরকার্থ প্রায় ৩৮৫০ জন প্র্যুরী নিযুক্ত রহিয়াছে। চূড়ামন জাট কর্তৃক ভরতপুর রাজ্য প্রতিষ্ঠা হইবার পর, এথানে নিম্নলিখিত নরপতিগণ শাসনদণ্ড পরিচালনা করিয়াছিলেন—

ভরতপুরের রাজবংশ।

চ্ডামন জাট— রাজা বদনদিংহ—চ্ডামনের পুত্র।

,, স্থ্যমল্ল—বদনের পুতা।

,, জবাহির সিংহ ,, রাওরতনসিংহ

স্থ্যমলের পুত।

রাজা থড়াসিংহ--রতনসিংহের পুত্র।

- ,, নবালসিংহ—স্থ্যমল্লের তৃতীয় পুত্র ও রতনের ভ্রাতা।
- ,, রণজিৎ সিংহ-নবালের ভ্রাতৃষ্পুত্র
- ,, রণধীর—রণজিতের পুত্র।
- ,, वनाम्ब--- त्रवधीरतत ज्ञांजा।
- " वनवञ्च-वनम्दित भूव

মহারাজ যশোবস্ত—বলবস্তের পুত্র।

এই জাটরাজ্য চূড়ামনের পূর্ব্বে ব্রজ নামক জনৈক জাট সর্দার কর্ত্বক দীগের অন্তর্গত সিন্সিনি গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হয়; চূড়ামন স্বীয় বীরোচিত সাহদে লুগুনাদি দারা বহুল অর্থ সঞ্চয়ে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই অর্থ বলে বলীয়ান হইয়া তিনি দৃঢ় হুর্গ নির্মাণ দ্বারা জাটজাতি ও ভরতপুর-রাজ্যকে রক্ষা করিয়াছিলেন।

পুর্ব্বে এথানে বিস্তৃত লবণের ব্যবসা ছিল। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত বন্দোবস্ত অনুসারে এথানকার লবণের ব্যবসা উঠিয়া গিয়াছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। উহা ছর্গ দ্বারা স্থরক্ষিত।
আগ্রা হইতে আজনীর যাইবার পথে অবস্থিত। অক্ষা
২৭°১৩'৫' উঃ এবং দ্রাঘি • ৭৭°৩২'২ • পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে
এই স্থান ৫৭৭ ফিট উচ্চ। এখানে রাজপুতনার রাজকীয়
রেলপথ বিস্তৃত থাকায় গমনাগমনের বিশেষ স্থাবিধা হইয়াছে।

এখানকার বর্ত্তমান ছুর্গ ১৭৩৩ খুষ্টাব্দে রাজা বদন সিংহ কর্ত্ত্বক নির্মিত হয়। ১৮০৫ খুষ্টাব্দে লর্ড লেক ও ১৮২৭ খুষ্টাব্দে কম্বারমিয়ারের অবরোধের জন্ম এই ছুর্গ ভারতে বিশেষ প্রাসদ্ধি লাভ করিয়াছে।

এখানে উৎকৃষ্ট চামর প্রস্তুত হয়। উহা চামরীর পুচ্ছে নির্দ্মিত না হইয়া, হস্তিদস্ত বা চন্দন কাষ্টের ঝুরিদারা প্রস্তুত হইয়া থাকে। বাৎসরিক মহামেলায় ঐ সকল শিল্পদ্রব্যের প্রস্তুত আমদানী হইতে দেখা যায়।

ভরতপুরের অধিবাসিগণ ক্লফভক্ত। ত্রিক্লফ এখানে 'বিহারী' নামে পূজিত হন। নিরীহ-স্বভাব পরম-বৈষ্ণব হইলেও তাহারা শত্রুনাশে পরাগ্নুথ নহে। সাধারণ লোকে বৃন্দাবনের ভাষ এই রাজ্যকেও ব্রজপুরী বলিষা থাকে। ভরত প্রসূ ( স্ত্রী ) প্রস্থাতে ইতি স্থ-কিপ্ প্রস্থাত ভরতস্য প্রস্থাঃ।
ভরতের মাতা কৈকেয়ী। ( শব্দরত্না॰ )

ভরতবীণা (স্ত্রী) বীণাযন্ত্র বিশেষ। ভরতবীণার নাম শুনিয়াই অনেকে ইহার যৌগিক অর্থ—ভরত ঋষি প্রণীত বীণা-গ্রহণ করিয়া, ইহাকে প্রাচীন সঙ্গীতশাস্ত্রাত্মত অতি প্রাচীন যন্ত্র বলিয়া মনে করিতে পারেন, কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। এই বীণা অতি আধুনিক। রুদ্রবীণা ও কচ্ছপীবীণার মিশ্রণে ইহার উৎপত্তি হইয়াছে। ভরতবীণার ধ্বনি-কোষটী অবিকল রুদ্রবীণার মত কাষ্ঠনির্মিত ও চর্ম্মাচ্ছাদিত এবং দন্ত, কীলক, তারসংখ্যা, স্বরবন্ধন, ধারণ ও বাদন-প্রণালী প্রভৃতি সমুদায়ই কচ্ছপীবীণার অনুরূপ। মোটের মধ্যে, এই যন্ত্ৰে পিত্তলনিশ্মিত কএকটা পাৰ্শ্বতন্ত্ৰিকা সংযোজিত থাকে, সেই পাৰ্যতন্ত্ৰিকাসমূহ পৃথক্ভাবে বাদিত না হইয়া প্রধান তারগুলির কম্পনে প্রতিধানিত হয়। ভরতবীণার নায়কী তারটী লোহের হয়; কিন্তু অপরাপর তারগুলি কোন थाजूत ना **रहेग्रा उद्धमम रहेग्रा थात्क। এই ती**गांश्वनित মধুরতা রবাব কিংবা কচ্ছপীর সদৃশ নহে, বরং অপেকাকৃত नौत्रम विनिष्ठा (वाश रहा। (यस्टरकाष)

ভরতমল্ল (পুং) জনৈক বৈয়াকরণ।

ভরতমল্লীক, বৈঅকুলোদ্ভব জনৈক স্থবিজ্ঞ পণ্ডিত। সংস্কৃত ভাষার তাঁহার বিলক্ষণ বুৎপত্তি ছিল। তদাচিত গ্রহাবলী হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যার। তিনি প্রায় হইশতাক পূর্বে জীবিত ছিলেন। তিনি কল্যাণমল্লের আপ্রিত এবং বৈঅকুল-তিলক হরিহর থানের বংশধর গৌরক্ত মৃল্লীকের পুত্র।

উপদর্গর্ভি, একবর্ণার্থদংগ্রহ, কারকোলাদ, কিরাতাক্র্ণীর টীকা, কুমারদন্তব টীকা, ঘটকর্পর টীকা, ক্রতবোধব্যকরণ ওক্রতবোধিনী নামে তাহার ব্যাখ্যা, দ্বিরপধ্বনি সংগ্রহ,
নলোদয়টীকা, মুগ্ধবোধিনী টীকা, ভটিকাব্যটীকা, অমরকোষটীকা, স্থুখলেখন নামে তাঁহার রচিত কএক খানি গ্রন্থ
এবং রাঢ়ীয় বৈঅকুল-পঞ্জিকা পাওয়া যায়। [ভরতদেন দেখ]
ভরতবর্ষ (ক্রী) ভরত নূপতির রাজ্য। [ভারতবর্ষ দেখ]
ভরতদেন, প্রাদিদ্ধ বৈঅকবি ভরতমিলকের নামান্তর।
গৌরাঙ্গ (মলীক) দেনের পূত্র এবং হরিহর খানের বংশ-দভূত।
স্বায় বিভাবতার জন্ম তিনি মহামহোপাধ্যায় ও যশক্তর রায়
উপাধি প্রাপ্ত হন। তিনি রাঢ়ীয় বৈত্তদিগের একজন প্রধান
কুলীন ছিলেন। তৎকৃত বৈদ্যকুলপঞ্জিকা পাঠে জানা যায়
যে, তিনি দ্বিজ ও বৈদ্যদিগের দেবক এবং রাজপণ্ডিত
ছিলেন। তাঁহার উপদর্গর্ভির শেষ শ্লোক হইতে আমরা
জানিতে পারি যে, তিনি ১৭৫৮ শকে বিদ্যমান ছিলেন;—

"শাকে২ষ্টশরসপ্তেন্দুমিতে চাষাঢ়কে কুজে। সমাপ্তা চোপদর্গাণাং বৃত্তিঃ প্রতিপদীন্তে॥"

ভরতস্থামী, ১ জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। নারারণের পুত্র।
ইনি হোসলাধীশ্বর রামনাথের প্রতিপালিত ছিলেন। খৃষ্ঠীয়
১৩শ শতাব্দের শেষভাগে শ্রীরক্ষে থাকিয়া ইনি সামবেদবিবরণ (দেবরাজ এই বেদ-ভাষ্যের উল্লেখ করিয়াছেন) ও
বৌধায়নকল্লস্ত্রবিবরণ নামে ছইখানি গ্রন্থ করিয়াছেন।
২ জনৈক জ্যোতির্বিদ্। আল্বিরুণী ইহার উল্লেখ করিয়াছেন।
ভরতাগ্রক্ষ (পুং)ভরতশ্ব অগ্রজঃ। দাশর্থি, শ্রীরাম।

"শেতে স চিত্তশয়নে মম মীনকুর্ম-কালোহভবন্ নৃহরিবামনজামদগ্নঃ। যোহভূদভূব ভরতাগ্রজক্ষবৃদ্ধঃ

ইতি অথ, সচ চিৎ। লোকপাল। (উজ্জল)

কল্কী সতাঞ্চ ভবিতা প্রহরিষ্যতেহরীন্ ॥" (বোপদেব)

ভরতাশ্রেম (পুং) ভরতস্থ আশ্রমঃ। ভরতম্মির আশ্রম। ভরতেশ্বর তীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। ভর্থ (পুং) বিভ্রীতি ভূঞ্(ভূঞ্শিং। উণ্ ৩০১৫)

ভরদ্বাজ (পুং) দাত্যাং জায়তে ইতি জন-ড ততঃ পৃষোদরাদিঘাৎ দাজঃ সঙ্করঃ, লিয়তে মক্টিরিতি ভূ-অপ্ ভর,
ভরশ্চাসৌ দাজশ্চেতি কর্মধাণ। মুনিভেদ। ইহাঁর জন্মবিবরণ ভাগবতে এইরপ লিখিত আছে,—একদা উতথ্যবণিতা মমতার সমন্বাবস্থার বৃহস্পতি গোপনে ঐ ল্রাভ্ভার্যায়
মৈথুনার্থ প্রবৃত্ত হন। কিন্তু তৎকালে গর্ভমধ্যে এক সন্তান
ছিল, সে সময় তন্মধ্যে দিতীয় গর্ভের স্থান ছিল না, এইজন্ম
গর্ভস্থিত বালক বৃহস্পতিকে বীর্যাসেক করিতে নিষেধ করেন।
বৃহস্পতি কামার হইয়াছিলেন, গর্ভস্থ বালকের বারণে কুদ্দ
হইয়া 'অরু হও' বলিয়া, তাহাকে অভিশাপ দেন এবং বল
পূর্বাক বীর্যাসেক করেন। বৃহস্পতির শাপে এই পুত্র জর্ম
হয়। পরে গর্ভস্থিত বালক পার্ষিঃ প্রহার দারা বৃহস্পতির
বীর্যা যোনির বাহিরে নিঃসারিত করিয়া দেয়। ঐ শুক্র
বাহিরে পতিত ইইবামাত্রই তৎক্ষণাৎ এক পুত্র হয়।

স্বামী পাছে ব্যভিচারিণী জানিয়া পরিত্যাগ করেন, এই ভরে ভীতা হইয়া উতথ্যবনিতা মমতা এই পুত্রকে ত্যাগ করিতে ইচ্ছা করেন। কিন্তু বৃহস্পতি ঈদৃশ কার্য্য করিতে নিষেধ করিলে, তাঁহার সহিত মমতার বিরোধ উপস্থিত হয়। এই সময় বৃহস্পতি মমতাকে বলেন য়ে, এই বালক একের ক্ষেত্রে অত্যের বীর্য্যে উৎপন্ন হইয়াছে। স্কুতরাং এ তোমার স্বামীরও পুত্র। ভর্তা হইতে তোমার কোন ভয় নাই, তুমি ইহাকে ভরণ কর। ইহাতে মমতা বলেন, তুমিও ইহাকে

পোষণ কর। আমাদের ছইজন হইতে অস্তায়রূপে এই বালক উংপন্ন হইন্নাছে, আমি একা কেন পোষণ করিব। পিতা ও মাতা অর্থাৎ বৃহস্পতি ও মমতা এই প্রকার বাক্যে বিবাদ করিতে করিতে ঐ বালককে পরিত্যাগ করিয়া যান। এই কারণে বালকের নাম ভরদ্বাজ্ব হইন্নাছে। বৃহস্পতি ও মমতা ইহাকে ত্যাগ করিয়া যাইলে মক্দ্রণণ এই বালককে লইয়া প্রতিপালন করেন।

ভরতের পুত্র-সন্তাবনা বিতথ হইলে অর্থাৎ পুত্র হইবার সন্তাবনা না থাকিলে তিনি মরুৎস্তোম যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, মরুদ্গণ এই যজ্ঞে প্রীত হইয়া ভরতকে এই পুত্র দান করেন। এই জন্ম ভরদ্বাজের নাম বিতথ হয়। ইহার পুত্র মন্থ। (ভাগ ১ ১২০, ২১ অ০, বিষ্ণু পু ৪।১৯ অ০)

মহাভারতে লিখিত আছে, কোন সময়ে ইনি হিমালয়ে তপস্থা করিতে গমন করেন। ইহার কিছু কাল পরে, ইনি একদিন গঙ্গায় স্থান করিতে যান, সেই সময় স্বতাচী অপ্যরা সেইখান দিয়া গমন করিতেছিল, দৈবাং বায়ুযোগে তাহার বসন ধসিয়া যায়, স্বতাচীকে এরপ নগাবস্থায় অবলোকন করিয়া মুনির রেতঃখলন হয়। ঐ রেতঃ জোণ মধ্যে রক্ষিত হইয়াছিল, পরে তাহা হইতে জোণাচার্য্য জন্ম গ্রহণ করেন।

[জোণাচার্য্য দেখ।]

বৈভ্যের সহিত ইহার সাতিশয় বন্ধৃত। ছিল। ভরদাজপুত্র

যবকীত ঐ রৈভ্যের পুত্রবধ্র সতীত্ব নাশ করিলে, রৈভ্য
তাহাকে নিহত করেন। ভরদাজ এই বৃত্তান্ত সবিশেষ না
জানিয়া রৈভ্যকে এই শাপ দেন বে, তিনি বিনাপরাধে
জ্যেষ্ঠ পুত্র কর্তৃ ক হত হইবেন। পরে ইনি সমস্ত অবগত হইয়া
ছঃখিতান্তঃকরণে অনলে দেহত্যাগ করেন এবং রৈভ্যতনয়

অর্জাবস্থর তপঃপ্রভাবে পুনর্জীবিত হন। প্রয়াগে ইহার
আশ্রম ছিল। দাদশ-দাপরে ভরদাজ ব্যাস ছিলেন।

"একাদশেহথ ত্রিব্ধাে ভরদাজস্ততঃপরম্।

অরোদশে চান্তরীক্ষো ধর্ম\*চাপি চতুর্দ্দশে ॥"(দেবীভা॰ ১।৩।২৯)
ভাব-প্রকাশ হইতে ভরদ্বাজের এইরূপ প্রসঙ্গ পাওয়া
যায়। দৈববোগে একদা বছসংখ্যকে মহিষ হিমালয় পর্কতের
কোন এক নিভ্তস্থলে মিলিত হইয়া প্রাণীদিগের ব্যাধিপ্রশমনের উপায়-চিন্তায় নিরত ছিলেন। কিন্তু কেহই ইহার
সদ্যুক্তি স্থির করিতে পারিলেন না। তথন সকলে মিলিত
হইয়া ভরদাজ মুনিকে কহিলেন, ভগবন্! আপনিই এই
বিপদ্ হইতে উদ্ধার করিবার উপযুক্ত পাত্র। অতএব আপনি
স্থরপুরে গমন করিয়া সহস্রলোচন ইক্রের নিকট আয়ুর্কেদ
শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া আমাদিগকে শিক্ষা দেন, তাহা হইলে

আমরা আয়ুর্কেদের মর্ম অবগত হইয়া এই জগতের কল্যাণ সাধন করিতে পারি।

ভর্ষাজ মুনিদিগের বাক্যে সন্মত হইয়া স্থরপুরে গমন করেন। তথায় কিছুকাল অবস্থান করিয়া তিনি ইক্রের নিকট হইতে ত্রিস্কন্ধ হেতু, লিঙ্গোষণ ও জ্ঞানাত্মক অর্থাৎ রোগের নিদান, রোগের লক্ষণ এবং তাহার ঔষধজ্ঞাপক সমস্ত আয়ুর্কেদ যথাবিধি অধ্যয়ন করিয়া মরধামে আগমনপূর্কক মুনিদিগকে শিক্ষা দিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শিক্ষা হইতেই ক্রমে আয়ুর্কেদের প্রচলন হয়। (ভাবপ্র•)

২ পক্ষিবিশেষ। চলিত ভক্তইপাখী, পর্য্যায় – ব্রাছরাট, ভর্মাজক। ও গোত্রভেদ।

"শাণ্ডিল্যঃ কাশ্যপৈশ্চেব বাৎস্যঃ সাবর্ণকস্তথা। ভরদ্বাজা গোতমশ্চ সৌকালীনস্তথাপরঃ॥" ( মমু )

[গোত্ৰ শব্দ দেখ]

( ত্রি ) ৪ সংত্রিয়মাণ হবির্লক্ষণারযুক্ত যজমানাদি।

"দিবোদাদায় বর্ত্তিভরদ্বাজায়াখিনাহযন্তা" (ঋক্ ১।১১৬)১৮)

'ভরদ্বাজায় সংত্রিয়মাণহবির্লক্ষণানায় যজমানায়' ( সায়ণ )

৫ মনোরূপ সচেতন ঋষিভেদ।

"মনো বৈ ভরবাজঋষিররং বাজো যো বৈ মনো বিভর্জি সোহরং বাজং ভরতি তন্মান্মনো ভরবাজ ঋষিঃ"

( শতপথ ব্রা • ৮।১।১।১ )

প্রজাদিগকে ভরণ করিতেন বলিয়া ভরদ্বাজ নাম হইয়াছিল।
"ভরেহস্তাদ্ ভরেহশিয়ান্ ভরে বেদান্ ভরে দ্বিজান্।
ভরে ভার্য্যাং ভরদ্বাজং ভরদ্বাজোহস্মি শোভনে॥"

(ভারত অনুশাসন্প ১৩ অ • )

ভরদ্বাজ > কালেয়কুতূহলপ্রহসনপ্রণেতা। ২ বাস্ততত্ত্ব-রচয়িতা। ও বেদপাদস্তোত্রপ্রধায়নকর্ত্তা।

ভরদ্বাজক (পুং) ভরন্বাজ-স্বার্থে-কন্। ১ ব্যাদ্রাটপক্ষী। ভরুই পক্ষী। (শব্দর্ভা৽) ২ ভরন্বাজশব্দর্থ।

ভরপুর সিংহ, নাভারাজবংশের জনৈক রাজা। তিনি ১৮৫৬
খৃষ্টাব্দে পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের সিপাহাযুদ্ধে তিনি দিল্লী, লুধিয়ানা, জালন্ধর প্রভৃতি স্থানে ইংরাজপক্ষে
থাকিয়া যুদ্ধ করেন, অয়ালা-দরবারে লর্ড ক্যানিং তাঁহার
এই উপকারের বিশেষ স্থ্যাতি করিয়াছিলেন। ১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে
ভারতের বড়লাট লর্ড এলগিন্ তাঁহাকে লেজিস্নেটিভ্ কৌন্ধিলের সদস্ত মনোনীত করেন। উক্ত বর্ষে ৯ই নবেম্বর অত্যধিক
পরিশ্রমন্ধনিত জ্বরোগে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পুত্র না
থাকায় তদীয় কনিষ্ঠ ভাতী রাজা ভগবান্ সিংহ সিংহাসনে
আরোহণ করেন। নিভা দেখ

ভরম ( ত্রি ) ভ্-বাছলকাং অমচ্। ভরণকর্তা। তত্ত অপত্যং শুল্রাদিয়াং ঠক্। ভারমেয়—ভরণকারীর অপত্য।

ভর্স (পুং) ভূ-অস্থন্। মরণ। (ঋক্ ৫।১৫।৪)

ভর্হপাল, কাষ্টার জনৈক অধিপতি। ইনি টাকবংশীয় ছিলেন।

ভরত্ত, মধ্যপ্রদেশের নাগোদরাজ্যের (উচহর) অন্তর্গত একটা প্রাচীন জনস্থান>। উচহর হইতে ও ক্রোশ উত্তরপূর্ব্বে এবং প্রয়াগ হইতে ৬০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অবস্থিত। স্বত্না রেলপ্রেসন হইতে ১॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বাভিমুথে গমন করিলে এইস্থানে উপনীত হওয়া বায়।

বহুকাল হইতে এই প্রাচীন নগর নিবিড় জঙ্গলে পূর্ণ হইরাছিল। ডাঃ কনিংহাম প্রভৃতি প্রভৃতত্ত্ববিদের অন্থসন্ধিৎসাগুণে ইহার অভ্যন্তরন্থ লুকায়িত ঐতিহাসিক-রত্ন
শাবিদ্ধৃত হইরাছে। খঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দে এইস্থান বৌদ্ধকার্ত্তির কেন্দ্রন্থল ছিল। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি জগতের
একটা প্রাচীন রত্ন। এই ধ্বংসাবশিষ্ঠ কীর্ত্তিস্থানের ব্যাস
প্রায় ৬৮ ফিট এবং উহার চতুর্দ্দিকস্থ প্রাচীরের ব্যাস ৮৮ ফিট।
প্রস্তর্গঠিত এই বহিঃপ্রাচীর ভগ্ন ও উহার কতকাংশ
নিকটস্থ গ্রামবাসী কর্ত্বক গৃহনির্ম্মাণার্থ অপস্থত হইলেও
অন্যাপি উহার অর্দ্ধাংশ রক্ষিত আছে।

ইহার অভ্যন্তরস্থিত শুন্তপ্রেণী, দারদেশ ও চতুর্দিক্স্থ প্রাচীরের শিল্পনৈপুণ্য ও গঠনাদি দেখিলে উহাকে কিছুতেই সাঁচি স্তুপের পরবর্তী বলিয়া মনে হয় না। ডাক্তার কনিংহাম উহার দারদেশস্থ শিলালিপির অক্ষরমালা দেখিয়া অনুমান করেন যে, সিন্ধুপারস্থিত বৈদেশিক কারিকরগণ ক্রেরাজ কর্তৃক মধ্যভারতে আনীত হইয়াছিল। তাহাদের দেই অক্ষর কীর্ত্তি আজিও অক্ষর থাকিয়া পূর্বগোরব ঘোষণা করিতেছে। অনেকেই অনুমান করেন যে, এই স্বৃহৎ বৌদ্ধ কীর্ত্তির বহিঃপ্রাচীর সম্রাট্ অশোকের রাজ্যকালে নির্ম্মিত হইয়া থাকিবে।

এই প্রাচীন মন্দিরগাত্রে যে সমস্ত খোদিত চিত্র আছে, তাহা বৌদ্ধদিগের জাতকগ্রন্থ হইতে গৃহীত হইয়াছে ২। এতদ্ভিন্ন কএকটা চিত্রের নিমে তদ্বিবরণজ্ঞাপক নিপিও খোদিত আছে ৩। বৌদ্ধ চিত্র ভিন্ন, এখানে হিন্দু চিত্রেরও অভাব নাই। তথার অযোধ্যাপতি রামচন্দ্র, জনকরাজ, শীতলাদেবী, যক্ষ ও যক্ষিণী প্রভৃতি মূর্ত্তি এবং অন্তান্ত নানাচিত্র পরিশোভিত আছে। এই চিত্রগুলির বেশভ্ষা হইতে তৎকালের পরিচ্ছদ-পারিপাট্য উপলব্ধি হইতে পারে। এই ধ্বংসাবশেষের কতকাংশ লইয়া নিকটে আরও একটী অপেক্ষাকৃত আধুনিক্ মন্দির নির্মিত হইয়াছে। উহাতেও জনেকগুলি হিন্দুদেবদেবীর মূর্ত্তি খোদিত দেখা যায়।

ভরাড়ি, দান্দিণাভ্যবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা কুন্বি জাতির বংশধর বলিয়া পরিচিত। পথে পথে ডমক বাজাইয়া ইহারা অয়াবাই বা সপ্তশৃঙ্গীদেবীর মহিমা গান করিয়া বেড়ায়। তিক্ষাই ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহাদের মধ্যে ছইটী স্বতন্ত্র থাক আছে, গদ অর্থাৎ শুদ্ধ ভরাড়ি এবং কছ বা সঙ্কর ভরাড়ি। উক্ত ছই শ্রেণীর মধ্যে বিবাহাদি সম্মদ্ধ চলিত নাই। ইহারা সাধারণতঃ কৃষ্ণবর্ণ ও বলিষ্ঠ। গোও শূকরমাংস ব্যতীত অন্ত মাংস, মৎশ্র ও মদ্যে ইহাদের বিলক্ষণ প্রীতি আছে। আকারাত্রন্ধপ ভোজন করিতে সমর্থ হই-লেও ইহারা রন্ধনকার্য্যে বিশেষ নিপুণ নহে। মদ্য ব্যতীত গঞ্জা ও তামাকুসেবনে ইহাদের আকুরক্তি অধিক।

ইহারা মরাঠী ভাষায় কথা কয় এবং দাধারণতঃ মহারাষ্ট্রীয়ের ভায় বেশভূষা করিয়া থাকে। স্ত্রীপুরুষ উভয়েই
আলফার ধারণ করে। পুরুষেরা মাথা নেড়া করিয়া টিকি
রাখে। 'গোন্ধল' নৃত্যের দময় ইহারা নানালফারে
দক্ষিত হইয়া বাদ্য দহকারে তুলজা-ভবানী ও ভৈরবনাথের
গীত গায়। নবরাত উৎসবের দময় এই নৃত্যগীতের জভ্ত
ইহারা প্রত্যেক ক্লয়কের নিকট বার্ষিক কিছু কিছু ধাতাদি
পাইয়া থাকে। এই নৃত্য ও দেবদেবীর দঙ্গীত হর্যান্ত
হইতে প্রাত্তঃকাল পর্যান্ত হয়। এইয়পে নাচিয়া গাহিয়া
ইহারা যে অর্থ উপার্জন করে, তাহাতেই ইহাদের উদরারের
সংস্থান হয়। ইহারা কথনও ভবিষ্যতের জভ্ত অয়সংস্থাপন
করিয়া রাথে না। ইহারা পরিফার পরিচ্ছন হইলেও
আলস-প্রকৃতি।

<sup>&</sup>gt; ভৌগোলিক টলেমি এই স্থানকে Bardaotis নামে উল্লেখ করিয়া-ছেন। মানচিত্রে ইহার বর্মাদ নাম লিখিত আছে।

২ হংসজাতক, কিল্লরজাতক, মৃগজাতক, ম্যাদেবীয় জাতক, যবমথকিয় জাতক, বিষহরণীয়-জাতক, লতুব-জাতক প্রভৃতি।

৩ অজাতশক্রচিত্রে "অজাতশত ভগবতো বন্দতে," মায়াদেবীর খেতহন্তি-ব্যাদর্শনে 'ভগবতো উক্দন্তি'। একটা বৌদ্ধসজ্বে—'জটিল সভা,' অপর বৌদ্ধ-সজ্বে—'স্থদ্ম রেব সভা ভগবতো চূড়া মহা' এইরূপ পদ লিখিত আছে।

এই রেবদভা বৌদ্ধাচার্য্য রেবতকৃত মহাবোধিদত্ব বলিয়া মনে হয়। উক্ত চিত্রাদি ব্যতীত, এথানকার খণ্ডলিপি হইতে শ্রুদ্ধ, পাটলিপুত্র, বিদিশা, কোশাদ্বী, নাদিক, অসিতমসা প্রভৃতি নগরের নাম পাওয়া যায়।

দরিজ হইলেও ইহাদের ধর্ম্মে বিলক্ষণ মতি আছে।
ইহারা হিন্দুর সকল দেবদেবীর প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্।
প্রত্যেক পূজোপলক্ষে এবং পর্জাদিতে ইহারা উপবাস করে।
ক্রেজুরি, মাহুর, পণ্টরপুর, সোণারি, তুলজাপুর প্রভৃতি তীর্থস্থ
দেবদর্শনে ইহারা অত্যন্ত উৎস্কক। ইহারা সাধারণে নাথসম্প্রদারী বলিয়া পরিচিত। গ্রামস্থ জোষীগণ ইহাদের পৌরাহিত্য করিলেও ইহারা 'কাণফাটা' গোঁসাইর নিকট মন্ত্র গ্রহণ
করে। গুরুর প্রতি ইহাদের অচলা ভক্তি আছে।

ডাইন, প্রেত্রোনি প্রভৃতিতে ইহাদের বিখাস আছে। জ্বা, মুদা ( কর্ণবেধ ), বিবাহ ও মৃত্যুবিষরক চারিটী সংস্থার ইহাদের যথারীতি সম্পাদিত হইতে দেখা বায়। ৫ হইতে ৮ বংসরের মধ্যে মুদা সংস্থার সাধিত হয়। জ সময়ে গুরুর সন্মুখে বালক বা বালিকার কর্ণ-তল বিদ্ধ করিয়া পিত্তল বা শুদ্দের কড়া পরান হইয়া থাকে।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ, বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। বিবাহের সংস্কার প্রায় অভাভ নিকৃষ্ট শ্রেণীর মত। সামাজিক কোনরূপ গোল ঘটিলে ইহাদিগকে পঞ্চারং-সভার আদেশ মান্য করিতে হয়। চৌগুলা, পাটিল ও থার্ভারি নামধের ব্যক্তিবর্গ ইহাদের সমাজের নেতা। অভাভ সকলে উক্ত মগুলদিগকে বিশেষ স্থান করিতে বাধ্য।

ইহারা শবদেহ একটা থলের মধ্যে প্রিয়া সমাধিক্ষেত্রে আগ্রসর হয়। ঐ সময় অশৌচের প্রধান অধিকারী মৃৎপাত্রে আগ্র রাথিয়া অগ্রে অগ্রে এবং অপর সকলে শিক্ষা বাজাইয়া মৃতের পশ্চাৎ পশ্চাৎ বায়। সমাধিস্থানে উপস্থিত হইলে, ইহারা শবগাত্রে ভত্ম মাথায় এবং সেই দেহ গর্ত্ত মধ্যে রাথিয়া উহার উপর ফুল, বিরপত্র ও জল দেয়। অশৌচাধিকারী ধৃপ হস্তে এবং অপর সকলে তংপশ্চাৎ কবর প্রদক্ষিণ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। শববাহিগণ মৃতের গৃহে আদিরা নিরপত্র চর্কাণের পর স্ব গৃহে গমন করে। তৃতীয় দিনে অশৌচাধিকারী সমাধিভূমে যাইয়া কবরের উপর পূর্কবিৎ ফুল প্রভৃতি ছড়াইয়া থাকে। তৎপরে তাহাকে শববাহীদিগের স্কর্মদেশ মর্দান করিয়া দিতে হয়। ইহাদের মধ্যে প্রকৃত অশৌচ বা পিওদানাদির ব্যবস্থা নাই। তিন দিনের পর ১ দিনের মধ্যে, যে কোন দিনেই হউক, ভোজ

ভরাবান, অংগাধ্যা প্রদেশের হার্দোই জেলার অন্তর্গত একটা নগর।

ভরিণী (স্ত্রী) মনো বিভর্তি ইরতীতি ভূ-ণিনি গৌরাদিম্বাৎ জীব্, প্ষোদরাদিম্বাৎ পূর্বাদীর্ঘে পাধুঃ। হরিদর্গ। (উজ্জল) ভরিত ( ত্রি ) ভরোহদ্য জাতঃ ইতচ্, প্রোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। ১ হরিবর্ণ। ২ পুষ্ট। ৩ ভারযুক্ত। ভরিমন (পুং) ভ ( হুভ্রুসন্তুশূতা ইমনিচ্। উণ্ ৪।১৫৭) ইতি ভাবে ইমনিচ্। ১ ভরণ। ২ কুটুম। (উজ্জ্ল) ভরিষ (তি) ভরণকুশল। (ঋক ৪।৪।।২) ভরু (পুং) ভরতি বিভর্তি জগদিতি ভূঞ্-ভরণে (ভূমুশীত চরিৎসরিতনিধনিমিমস্জিভ্য উঃ। উণ্ ১।৭) ১ বিষ্ণু। २ ममूज। ७ साभी। ८ स्वर्ग। ७ श्वरा (प्राप्तिनी) ভরুক (পুং) দক্ষিণদেশভেদ। (রুহংসংহিতা ১৪ অ॰) ভরুকচ্ছ (পুং) প্রাচীন দেশভেদ। ইহা ভরোচ নামেই [ ভরোচ দেখ। ] ভরুজ (পুং) ভেতি শব্দেন রুজতীতি রুজ-ক। ক্ষুদ্রশূগাল। ভকুটক (ক্লী) ভূ-বাহলকাৎ উট, সংজ্ঞায়াং কন্। ভূষ্টামিষ। ভরে (অবা•) ভূ-বাহলকাৎ এ। সংগ্রাম। (নিঘণ্টু) ভরেঙ্গ, কাশ্মীর রাজ্যের অন্তর্গত একটা উপত্যকা বিভাগ। শ্রীনগরের পূর্বাদিকে অবস্থিত। অক্ষা ৩৩ ২০ ইইতে ৩৩•৩০ উঃ এবং দ্রাঘি । ৭৫ ১০ হইতে ৭৫ ৩৬ পুঃ। এইস্থান স্থরমা গিরিকন্দর ও নির্মরাদিতে পরিশোভিত। আচাবাদ

ভরেঙ্গী, কাশীর-রাজ্যে প্রবাহিত একটা নদী। ভরেঙ্গ উপত্যকাদেশে প্রবাহিত বলিয়া ইহার ভরেঙ্গী নাম হইয়াছে। বর্দ্ধমান গিরিপথের একটা দক্ষিণাভিমুখী স্রোত ও উত্তরপশ্চিম পঞ্চাবের তুষার বিগলিত জলরাশি আপনাপন ঢালুপথ বাহিয়া একত্র দক্ষিলনে নদীরূপ ধারণ করিয়াছে। পরে ভূগর্ভমধ্যে অদৃগুভাবে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় আচাবাদ নির্মরিণী-মুথে উদিত হইয়াছে বলিয়া দাধারণের ধারণা।

নামক বিখাত প্রস্তবণ হইতে ভরেন্ধী নদী প্রবাহিত

হইয়াছে। মীরবল নামক গিরিসন্ধট দিয়া এই উপত্যকার

ভরেষুজা ( ত্রি ) সোমের নামান্তর।

উপনীত হওয়া যায়।

"ভয়েষুজাং স্থাকিতিং স্থাপ্রসং।" (ঋক্ ১।৯১।২১)

"ভিষন্ত এষু হবীংষীতি রা যাগান্তেরু প্রাহর্ভবন্তং ॥" (সামণ) ভারেহনগরী (স্ত্রী ) চর্মাণতী মদীর সঙ্গমনিকটবর্ত্তী নগরী ভোদ। এখানে রাজা ভগবান্ দেবের রাজ্যকালে পণ্ডিতবর নীলকণ্ঠ কর্তৃক প্রাদ্ধময়ুথ রচিত হয়।

ভারে । ভারত বা ব্রোচ ) বোধাই প্রেমিডেন্সীর উত্তর বিভাগন্থ একটা জেলা। ইহার উত্তর দীমায় মাহীনদী, পূর্বের বরোদা ও রাজপিপ্পলীর সামস্তরাজ্য, দক্ষিণে কিম্নদী এবং পশ্চিমে কাম্বে (খন্তাৎ) উপসাগর। ইহার উপকূল বিভাগ প্রায় ৫৪ মাইল বিস্তৃত। ভূপরিমাণ ১৪৫৩ বর্গ মাইল।

খন্তাং উপসাগরতীরবর্তী স্থানসমূহ পলিময় মৃত্তিকা দারা গঠিত। মধ্যে মধ্যে বালুকান্ত,পের ন্থার ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত কএকটা গগুলৈল সাগরোপকূলের বাঁধরপে দণ্ডার-মান আছে। মাহী ও কিম্নদী ব্যতীত এথানে ধাধর ও নর্মদা নামে আরও ছইটা নদী প্রবাহিত দেখা যায়। তীর-ভূমি অধিক উন্নত হওয়ায়, ইহাদের জলে চাসবাদের বিশেষ স্থবিধা হয় না। সমতলক্ষেত্রের জলরাশি খাত মধ্যে প্রবাহিত হইয়া নদীবক্ষে অথবা স্বয়ং পশ্চিম উপকূলবর্তী ঢালুদেশ-বিধোত করিয়া খাড়িমুখে পতিত হইতেছে। ধাধর নদীর বিস্তৃত মোহনা ব্যতীত এখানে মোটা, ভূথি ও বন্দ নামে কএকটা খাড়ি আছে।

এখানকার ক্বন্ধবর্ণ মৃত্তিকাযুক্ত সমতলক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়। এতদ্ভিন্ন এখানে আমা, তাল, তেঁতুল, বাবলা প্রভৃতি বৃক্ষ আছে। ঐ তালগাছের রসের এক প্রকার মদিরা প্রস্তুত হয়। ভরোচ নগরের ৬ কোশ উত্তরে নর্মদা নদীর বক্ষঃস্থিত একটা ক্ষুদ্র দ্বীপে 'কবীরবট' নামে এক স্কুবৃহৎ বটবৃক্ষ আছে, প্রবাদ দাধুশ্রেষ্ঠ কবীর ইহার ডালে দাঁতন করিয়াছিলেন \*।

বর্ত্তমান ভরুচ (Broach) জেলার প্রাচীন নাম ভরুকছে। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমি ও পেরিপ্লাস 'বরুগজ' (Barugaza) শব্দে এই স্থানের নামোল্লেখ করিয়াছেন। হিন্দু জাতির স্থপ্রাচীন পুরাণ গ্রন্থে এই জনপদ ও তদ্দেশবাসীর উল্লেখ থাকিলেও ইহার সেই প্রাচীনতম কালের ইতিহাস পাওয়া য়ায় না +। শিলালিপি পাঠে জানা য়ায় য়ে, খৃষ্টীয় ৪র্থ বা ৫ম শতাব্দে ভরুকছেবিষয়ে গুর্জেরবংশীয় দদ্দবংশধর-

\* যুরোপীয় ভ্রমণকারীর বর্ণনা হইতে জানা যায় যে, ১৭৮০ খ্ ষ্টাব্দে এই বুক্লের ৩৫০টা বড় ও ৩ হাজার ছোট ছোট গু ড়ি ছিল এবং উহার মূল গু ড়ির পরিধি প্রায় ২০০০ ফিট ছিল। এক সময়ে এই বুক্লের নিমে ৭ হাজার সৈম্ব আত্রর গ্রহণ করে। ১৮২৬ খ্ ষ্টাব্দে বিশপ হেবার (Bishop Heber) এ বুক্ল দেখিয়া লিখিয়া গিয়াছেন যে, অল্প দিন হইল নদীর বন্যায় ইহার ক্ষত-কাংশ ভাসিয়া গিয়াছে, এখনও যাহা আছে, তাহার বিতীয় আর জগতে নাই। 'Enough remains to make it one of the most noble groves in the world.' কাল ও বন্যা প্রভাবে ইছার সে পূর্বগৌরব নষ্ট হইয়া গিয়াছে।

† ভারকছে (মৎশুপু ১১৪।৫০), ভীরুকছে (মার্ক পু ৫৭।৫১) ভারকছে (বামনপু ১৩।৫১), ভৃগুকছে (বেবাখণ্ড ৪১।১।১০) ভরোছে (বৃহৎদ ১৪।১১) এবং দোমেশ্বর্ত কীর্ত্তিকোমূলী ৪।৪২-৬৫, প্রভাদখ ১৭৩ অ ও জৈনহরিবংশ ১৬৯।২।১ প্রভৃতি গ্রন্থে এই স্থানের নাম ও তদ্দেশবাদীর উল্লেখ আছে।

গণ রাজত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন ‡। বলভীরাজ ৪র্থ ধ্রুবসেন ৩৩০ শাকে ভরুকচ্ছ জয় করিয়া আপন শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন।

গুর্জররাজ জয়ভট্ট ও দদ ১ম প্রথমে সমস্তরাজ বলিয়া উক্ত হইয়াছিলেন১। ৪০০-৪১৭ শকে উৎকীর্ণ ২য় দদের (প্রশান্তরাগ) শিলালিপিতে একমাত্র মহারাজাধিরাজ নাম পাওয়া যায়। তৎপরে এখানে রাষ্ট্রকূট রাজবংশের অভ্যাদয় হয়। কাবী নগর হইতে প্রাপ্ত রাজা ৩য় গোবিন্দের ৭৪৯ শকে উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় য়ে, ভরোচ নগরে ভাহাদের রাজধানী ছিল ২।

১৬১७ थृष्टीत्म वानिकाविन्छात्रकरत्न देश्ताक्र वर्षात्न একটী কুঠী নির্মাণ করেন। ইহার পূর্বের এই স্থান দেশীয় সামন্তগণের ও মুসলমান নবাবগণের অধিকারভুক্ত ছিল; किन्छ त्मरे ममाप्त अथात्न উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে नारे। ১१৫२ थृष्टीत्म स्त्राष्ट्र-हर्ग अवत्त्रात्थत शत्र, रेःताकनन প্রথমে স্থানীয় শাসনকর্ত্তাদিগের সহিত রাজকীয় সম্বন্ধ স্থাপনে সমর্থ হইরাছিলেন। কিন্তু স্কুরাষ্ট্রে রাজকীয় শাসনদণ্ড ধারণ করিবার অনতিপরে রাজস্বসংক্রান্ত প্রশ্নোত্তরে ইংরাজের সহিত ভরোচপতির বিরোধ উপস্থিত হয়। তদমুসারে ১৭৭১ পৃষ্টাব্দে স্করাট হইতে নবাবের বিরুদ্ধে ইংরাজনৈত প্রেরিত হইয়াছিল। ইংরাজদেনা এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া প্রত্যা-গমন করেন; কিন্তু পরবৎসর ভরোচনবাব ইংরাজকে चीक्र 8 नक दाि प्रमूखा मिट अक्षम श्रेटन, ১११२ थृ **श्रीत्म** ইংরাজগণ পুনরায় ভরোচরাজ বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করেন। এই যুদ্ধে ভরোচ নগর ও ১৬২ থানি গ্রাম ইংরাজের অধিকৃত হয় এবং ইংরাজদেনানী ওয়েডারবরণ নিহত হন। ১৭৮৩ খৃ ষ্টাব্দে অঙ্কলেশ্বর, হাসোঁত, দেহেজবাড় ও আমোদ প্রভৃতি প্রদেশ हेश्ताजाधीत थात्क। मानवाहेत्र मिक्तमर्व्ह हेश्ताज्जन श्रव्ह-জিত রাজ্য গুলি মহাদজি সিন্দিয়াকে এবং পরবর্ত্তী অধিকৃত স্থান গুলি পেশবার হস্তে সমর্পণ করেন। ১৯ বংসর কাল **এই अत्म प्रशास विका** अधिकारत हिन। ३৮०० थृ होत्स ইংরাজসেনা সিন্দেরাজের অধিকৃত গুজরাত প্রদেশ আক্রমণ করে ও ভরোচ নগর অধিকার করিয়া লয়। ১৮১৮ খু প্রাক্তে পুণা সন্ধির পর আরও তিনটা উপবিভাগ ইহার অন্তভু ক্ত

<sup>‡</sup> Indian Antiquary, Vol. V. p. 110-115.

<sup>(</sup>১) কারণ শিলালিপিতে তাঁহাদের ঠাকুর, সমধিগত পঞ্চমহাশব্দ ও মহা-সামস্তাধিপতি প্রভৃতি উপাধি দেখা যায়। Ind. Ant. Vol III p. 633, Vol. VII. p. 199.

<sup>(</sup>२) Indian Antiquary, Vol. V. p. 151.

হয়। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দের কোলিবিজ্ঞাহ ও ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের মুসলমান ও পার্নীগণের পরম্পার বিবাদ এখানকার উল্লেখ-যোগ্য ঘটনা।

বিচার-বিভাগের স্থবিধার জন্ত এই জেলা আমোদ, ডরোচ, অন্ধলেধর, জন্মর ও বগ্রা নামক পাঁচটী প্রধান নগরের নামেই উক্ত পাঁচটী তহশীলের স্থাষ্ট হইয়াছে। এথানে ১৫টা প্রধান তীর্থ আছে, তন্মধ্যে ১১টা হিন্দুর ও ৪টা মুসলমানের। শুক্লতীর্থ, ভারভূত ও করোড় নামক স্থানে দেবপুজোপলক্ষে মহামেলা হয়। ঐ সময়ে কথন কথন লক্ষাধিক লোকসমাগম হইয়া থাকে।

১৮২০ খৃষ্টাব্দে এধানে দেগম, ট্রারি, গন্ধার, দেহেজ, ও ভরোচ নামে পাঁচটী বন্দর ছিল। তন্মধ্যে ভরোচ ও ট্রারি বন্দরে আজিও প্রভূত বাণিজ্য চলিতেছে।

২ উক্ত জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩০২ বর্গ মাইল। এখানকার নর্মদা নদীতীরবর্তী স্থানসমূহ অধিক উর্ম্বরা।

৩ গুজরাত প্রদেশের ভরোচ জেলার প্রধান নগর। নর্মানা নশীর দক্ষিণকূলে, মোহনা হইতে ১৫ ক্রোশ দূরে, অবস্থিত। অক্ষা॰ ২১ ৪০ উ: এবং দ্রাঘি৽ ৭০ ২ পূ:। উক্ত নদীর অপর পারে দাঁডাইয়া নগরের শোভা দেখিতে অতীব मरनात्रम। श्रांनीय व्यवान, अनिश्चितां प्रशिक्त जिल्लाक जय-দিংহ ১২শ শতাবে নদীতীরে প্রস্তর প্রাচীর এবং অপর निक्जरमञ् आकात ७ পরিখাদি নির্মাণ করেন। মিরাট ই-निटकनित नामक मूमलमान देखिशान भार्ष जाना यात्र त्य, আলদনগররাজ স্থলতান বাহাত্তরের আদেশ ১৫২৬ খুষ্টাবে এখনকার গড় ও পরিখা প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। ১৬৬• খুষ্টান্দে মোগলস্ফ্রাট্ অরঙ্গজেব নগর-প্রাচীর নষ্ট করিয়া त्मन। উহার २०भ वर्मन शरत, महाताष्ट्र-टेमत्नात आक्रमण হইতে নগররকার জন্ত তিনি আবার ঐ প্রাচীর পুনর্নির্মাণ করিয়াছিলেন ৷ ভূমিভাগের প্রাকারাদি কালসহকারে বিলয় পাইরাছে, এমন কি, কোথাও কোথাও তাহার চিহুমাত্রও नार्छ। नमीत्र वना। रूटेए नगत्रत्रकार्थ मिक्किंगिएक (य প্রাচীর আছে, তাহা প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ ও ১ মাইল লম্বা। সেই প্রস্তরপ্রাচীর এখনও পূর্ণসংস্কার রহিয়াছে। উহার कान द्यान छत्र रह नारे। এই প্রাচীরে ৫টী বৃহৎ দার আছে। প্রাচীরের উপরিভাগ এরপ প্রশস্ত যে, তাহার উপর দিয়া লোকে গমনাগমন করিতে পারে। এই দেউলের মধ্যস্থল ৩০ হউতে ৮০ ফিট উচ্চ।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, ভৃগু নামক জনৈক মুনি এই স্থানে

বাস করিতেন। তাঁহারই নামান্ন্সারে এই স্থান ভূগুপুর নামে কথিত হয় †।

খুষীয় ১ম শতাকে এইস্থান বরুগজা বা বড়গজ নামে ঘোষিত হইতে থাকে। তৎকালে এই নগর পশ্চিমভারতের একটা প্রধান বন্দর ও রাজধানীরণে পরিগণিত ছিল। ছই শতাক পরে, এই নগরে রাজপুত রাজবংশের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত হয়। ৭ম শতাবে চীন-পরিব্রাজক হিউএন সিয়াংএর वर्गना रहेड जाना यात्र त्य, धथात्न > • ही त्योक्त उचात्राम, ১০টী মন্দির ও ৩ শত ভিক্ষু ছিল। উহার অর্দ্ধ শতাব্দ পরে ভরোচনগরের সমৃদ্ধিগৌরব চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়ে। বাণিজ্যসমৃদ্ধিতে লুক হইরা মুসলমানগণ ঐ সমরে পশ্চিমভারতে যুদ্ধার্থ আগমন করেন। অন্তিল্বাড়ের রাজপুতরাজগণের রাজস্কালে (৭৪৬-১৩০০ খৃঃ) ইহার বাণিজ্য প্রভাব অক্ষম ছিল। অনহিলবাড়-রাজবংশের অধঃপতন ঘটিলে, ভরোচরাজ্য বিভিন্ন রাজগণের হস্তগত হয় এবং সেই বিশৃথালতার সময় বাণিজ্যের হ্রাস হইয়া পড়ে। ১৩৯১-১৫१२ थृष्टीक वर्षाञ्च এই স্থান আক্ষদাবাদের মুসলমান রাজবংশের অধিকারে থাকে। তন্মধ্যে ১৫৩৪-৩৬ খৃষ্টাব্দ ছুই বৎসর কাল সম্রাট্ হুমায়ুনের জনৈক সেনাপতি এখান-कात्र भामनक छ। इरेग्ना हिल्लन । अ नमरत्र ১৫७७ ७ ১৫৪७ थृष्टीत्म পর্ত্ত গীজগণ হুইবার এই নগর লুগ্ঠন করেন \*। ১৫৭৩ থু ষ্টান্দে আন্দনগরের শেষ মুসলমানরাজ ৩য় মুজঃফর শাহ সমাট অক্বর শাহকে ভরোচ সমর্পণ করেন। ১০ বৎসর পরে মুজঃফর স্বাধীন হইয়াও মোগলরাজের করায়ত্ত হন। ১৬১৬ थृष्टीत्म ইংরাজবণিকগণ এবং ১৬১৭ খৃष्टीत्म ওनमाज বণিকগণ এখানে কুঠা নির্মাণ করেন। অরঙ্গজেবের শাসন-কালে মোগলশক্তিকে ক্রমশঃ হীনবল দেখিয়া মহারাষ্ট্রীয়গণ ১৬৭৫ ও ১৬৮৬ খৃষ্টাব্দে এই স্থান আক্রমণ ও লুঠন করেন। তাহাদের দ্বিতীয়বার আক্রমণের পর স্ফ্রাট্ অরঙ্গজেব ইহার প্রাকারাদি পুননির্মাণের আদেশ দেন। নগরভাগ সংস্কৃত হইলে তিনি উহার স্থাবাদ নাম রাথিয়া ছিলেন। নিজাম-🏿 উল্-মুক্ক ১৭৩৬ খৃষ্টাব্দে ভরোচের মুসলমান শাসনকর্তাকে নবাব

<sup>†</sup> এখানে বহুসংখ্যক ভার্গব ব্রাহ্মণের বাস আছে। তাহারা মহর্ষি ভৃগুর বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

<sup>\*</sup> পর্জু গাঁজগণ এই নগরের সমৃদ্ধির কথা উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নগর অটালিকা পরিশোভিত এবং হস্তিদন্তনির্মিত হুচিক্কণ দ্রব্য ও স্ক্ষরন্ত্র-সমূহে পূর্ণ ছিল। তৎকালে এথানকার তন্তবায়গণ উৎকৃষ্ট বস্ত্র বয়ন করিতে পারিত। Decadas de Couto, V. p. 325.

উপাধিতে ভূষিত করেন। ১৭৭১ খৃষ্টাব্দে বিফলমনোরথ হইরা পুনরায় নব উভামে ইংরাজগণ ১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ভরোচ বন্দর অধিকার করে। ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে দিন্দেরাজ হল্তে সমর্পণ করিয়া, পুনরায় ১৮০৩ খৃষ্টাব্দে ইংরাজগণ উহা কাড়িয়া লন।

সমুদ্রতীরবর্ত্তী এই ভরুকচ্ছ নগর অতি প্রাচীনকাল হইতে বৈদেশিক বাণিজ্যে উন্নতি লাভ করিয়াছিল। খুষ্ঠ জন্মের বহুপূর্ব্ব হুইতে পশ্চিম এসিয়ার সহিত ভারতীয় বাণি-(कात मध्यव हिल। এই ভরোচ নগর হইতে পণ্য দ্রব্যাদি পোত্যোগে পশ্চিমে আদেন ও লোহিত্যাগরতীরবর্ত্তী বন্দর-পর্যান্ত লইয়া যাওয়া হইত। এক্ষণে বোষাই, স্কুরাষ্ট্র ও কচ্ছ দেশের মাণ্ডবীবন্দর পর্য্যন্ত ভরোচের জলপথের বাণিজ্য বিস্থৃত রহিয়াছে। কার্পাদবস্ত্র, লোহ, কার্ছ, স্থপারী, গুড় চাউন প্রভৃতি এথানকার প্রধান বাণিজ্য দ্রব্য। এথানকার 'বাস্তা' নামক হক্ষ্ম বস্ত্র ও অন্তান্ত প্রকার কেলিকোবস্তের बना अनमाब अ देश्तांब विश्वन विश्वान कुठी कतिएं বাধ্য হন। বোষাই, স্থরাষ্ট্র, আন্দাবাদ প্রভৃতি স্থানে বস্ত্রবয়নের কল স্থাপিত হইলেও, এথানকার হাতের তাঁত ( দেশীয় বস্ত্রবয়নযন্ত্র ) অদ্যাপি অপ্রতিহত রহিয়াছে। কেবলমাত্র কতকগুলি তন্তবায় উন্নতির আশায় বোঘাই নগরে গমন করিয়াছে।

এই প্রাচীননগরে কতকগুলি প্রাচীন হিন্দু ও মুসলমান কীর্ত্তি রক্ষিত আছে। মুসলমানদিগের আধিপত্যকালে অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু, জৈন বা বৌদ্ধ মন্দির বিধ্বস্ত হয় এবং তৎপরিপর্ত্তে তাহারই প্রস্তরাদি লইয়। মুসলমানের মন্-জিদ নির্শ্বিত হইয়াছে।

১ জমা মদজিদ, ২ বাবা রহন্ সাহেবের দারগা, ৩ ইক্রস্
মস্জিদ্, ৪ ছত্রপীরের সমাধি-মন্দির, ৫ মাদ্রাসা-মস্জিদ্, ৬
শেঠের-হাবেলী,৭ ভৃগুস্থান বা আশ্রম,৮ কবীরস্থান,৯ গঙ্গানাথ
মহাদেব, ১০ অম্বাজীমাতা, ১১ পিঙ্গলেশ্বর (দশাশ্রমেধ তীর্থ),
১২ লাল্ভাইয়ের বাব্, ১৩ থেকদ্দীনের বাব্, ১৪ ফাটা তলাও
বাব্, ১৫ ওলন্দাজদিগের কবরস্থান, ১৬ আদীশ্বর ভগবান্,
১৭ বহুচারাজীমাতা, ১৮ নারায়ণস্বামী, ১৯ সাটু থোবনের
ধর্মশালা, ২০ সোমনাথ, ২১ ভৃগুভাস্করেশ্বর, ২২ ভূতনাথ,
২৩ কাশীবিশ্বস্তর, ২৪ মনস্ত্রতস্বামী, ২৫ দেরাসর (জৈন
মন্দির), ২৬ চোবিবটো মন্দির, ২৭ পার্শ্বনাথমন্দির, ২৮
সাগরগচ্ছের আদীশ্বর, ২৯ ওলন্দাজদিগের কুঠী, ৩০ ভীড়ভঙ্গন কুপ, ৩১ নীলকণ্ঠ মহাদেব ও ৩২ সিন্ধবাই মাতার
মন্দির প্রভৃতি দেখিবার জিনিষ। পার্সিদিগের শ্বশানপুরী

(Tower of Silence) দেখিলে অনুমান হয় যে, পাদিগণ এখানে থৃষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে আদিয়া বসবাস করিয়াছেন।

ভরোষ্ঠী, ওড়বজাতীয় রাগবিশেষ। পুরিয়া, গৌরী ও খ্যাম-যোগে উৎপন্ন। (সঙ্গীতরত্বা•)

ভর্গ (পুং) ভ্জাতে কামাদিরনেনেতি ভ্জ-'হলশ্চেতি' ঘঞ্। ১ শিব।

"প্রত্যুবাচ ততো ভর্গঃ পুরা দক্ষপ্রজাপতেঃ। দেবি ত্বঞ্চ তথাস্থাশ্চ বহেব্যাংজায়ন্ত কন্সকাঃ॥" (কথাসরিৎসাগর ১াণ্ড৪)

২ বীতিহোত্রের পুত্র। (ভাগবত ৯।১৭।৯)

৩ আদিত্যান্তর্গত তেজঃ।

"আদিত্যান্তর্গতং বচে । ভর্গাধ্যং ত্রুমুক্তিঃ।

জন্মমৃত্যুবিনাশার হুঃখন্য ত্রিতহ্ন্য চ ॥

ধ্যানেন পুরুষো যশ্চ দ্রপ্তব্যং স্থ্যমণ্ডলে॥" ( আহ্নিকতত্ত্ব )
ভাবে ঘঞ্। ৪ ভর্জন। ৫ গৃষ্টকে তুবংশীয় নৃপভেদ। ( হরি-বংশ ২৯ অ০ ) ৬ দেশভেদ।

ভর্গতীর্থ (ক্রী) তীর্থভেদ। (বারাহী ধাথান)

ভর্গভূমি (পুং) নৃপপুত্রভেদ। (হরিবংশ)

ভর্গন্ (ক্লী) ভর্জতে ইতি ভূজ-ভর্জনে (অঞ্চাঞ্জিযুঞ্জিভাঃ
কুশ্চ। উণ্ ৪।২১৫) ইতি অমুন্, কবর্গশ্চান্তাদেশঃ। জ্যোতিঃ।
"তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি" ( ঋকু এ৬২।১০)

ভর্গস্ত (ত্রি) দীপ্তিমৎ, মধুর। ( অথর্ব • ৬৯১২ )

ভগ্নিদ (পুং) পাণিম্যক্ত শব্দগণ। যথা—ভর্গ, করম, কেকম, কশ্মীর, দান্ম, উরদ্, কৌরব্য। (পাণিনি)

ভর্গায়ন (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি, প্রবর্ষিভেদ। (প্রবরাধ্যার) ভর্গ্য (পুং) ভূজ ্-(ঋহলোর্গ্যং। পা অস্তাস্থয়) ইতি গ্যং, চজোরিতি কুমং। ভর্গ। (অমর্টীকা ভ্রত)

ভচছু, জনৈক কবি। শাঙ্গধিরপদ্ধতিতে ইহার উল্লেখ আছে। ভজ্জন (ক্লী) ভূজ-লুট্। ভৃষ্টি, চলিত ভাজা, তণ্ডুলাদির পাকভেদ। (শন্দ্যালা)

ভর্প্ ( ত্রি ) ভ্-অস্থন্, মুগাগমঃ। ভরণকারক।

"ইন্থু সহস্রচক্ষ**নং সহস্রভর্ণনং" ( ঋক্ ৯৷৬**০৷২ )

ভর্ত্তব্য ( ত্রি ) ভূ-তব্য। ভরণীয়, পোষণীয়।

"বৃদ্ধৌ চ মাতাপিতরো সাধবী ভার্য্যা স্থতঃ শিশুঃ। অপ্যকার্য্যশতং কৃত্বা ভর্ত্তব্যা মন্তব্যবীৎ ॥" (দায়ভাগ)

ভর্ত্ (পুং) বিভর্ত্তি, পুষণতি, পালয়তি, ধারয়তীতি বা ভূঞ্ ধারণপোষণয়োঃ (ধুল্ভূচৌ। পা ৩১১১৩৩) ইতি ভূচ্। অধিপতি। "সোহপশ্যৎ প্রণিধানেন সন্ততেঃ স্বন্তকারণম্। ভাবিতাত্মা ভূবো ভর্তুরু রৈথনং প্রত্যবোধয়ৎ॥"

( রঘুবংশ ১।१৪ )

( ভারত ১৷১০৪৷২৮ )

২ বিষ্ণু। (ত্রি) ও ধাতা ও পোষ্টা। (ঋক্ ১০।২২।৩)
ভর্ত্বকৃত্য (ক্লী) স্ত্রীর প্রতি স্বামীর কর্ত্তব্য। পত্নীর স্বাস্থ্যরক্ষা এবং গর্ভাধানাদি সম্বন্ধে পতির কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য ভাবপ্রকাশে নিখিত হইয়াছে:—

"আয়ুংক্ষরভরাত্তরি প্রথমে দিবসে স্থিয়ন্।
দিতীরেহপি দিনে রতৈ্য ত্যজেদূতুমতীং তথা ॥
তত্র যশ্চাহিতো গর্ভো জায়মানো ন জীবতি।
আহিতো যস্থতীয়েহহি স্বলায়্বিকলাঙ্গকঃ ॥
অতশ্চতুর্থী ষষ্ঠী স্থাদষ্টমী দশমী তথা।
দাদশী বাপি যা রাত্রিস্তস্থাং তাং বিধিনা ভজেং।"

ভর্ন্নী (স্ত্রী) ভর্তারং হন্তীতি হন-ঢ়ক্ ঙীপ্। পতিঘাতিনী। ভর্তৃত্ব (ক্রী) ভর্তৃতিবং দ্ব। পতিদ্ব, পতির ভাব বা ধর্ম। ভর্তৃদারক (পুং) ভর্তা দ্বিতে ইতি দৃঙ্ আদরে কর্মণি ঘঞ্ততঃ স্বার্থে কন্। নাট্যোক্তিতে যুবরাজ, নাটকে বর্ণনা স্থাকে। (অমর)

ভর্পাপ্তিত্রত, স্বামিলাভ জন্ম স্ত্রীগণের আচরণীয় ব্রতভেদ।
বরাহপুরাণে লিখিত আছে, বাসন্ত্রী শুক্লপক্ষে দাদশী তিথিতে
এই ব্রত করিতে হয়। (বরাহপুরাণ ২৬৯ অধ্যায়)

ভ ত্র ভট্ট, গুহিল বংশীয় জনৈক রাজপুত রাজা। তিনি মঙ্গলের পর চিতোর সিংহাসনে অধিকাঢ় হন। তৎপ্রতিষ্ঠিত অজয়গড় ও ধরণগড় অভাপি বিদ্যমান আছে। তাঁহার ১৩শ পুত্র মালব ও গুর্জেররাজ্যে রাজ্যপ্রতিষ্ঠা করিয়া ভাট্টেয়া গিহ্লোট নামে পরিচিত হইয়াছিল।

ভর্ত্মতী (স্ত্রী) ভর্ত্তা বিদ্যতেহস্ত মতুপ্। স্থামিযুক্ত স্ত্রী, সধবা স্ত্রী।

ভর্মেণ, জনৈক প্রাচীন কবি। একিণ্ঠরচিত শার্জ ধরপদ্ধতি ও স্কর্ত্তিলকে ইহার রচিত শ্লোক উদ্ভ হইয়াছে। কবি রাজ্শেথরক্বত প্রচণ্ডপাণ্ডব গ্রন্থে লিথিয়াছেন,— •

"বভ্ব বন্দাকভবঃ পুরা কবিস্ততঃ প্রপেদে ভূবি ভর্তু মেঠতাং।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেপরা দ বর্ততে সম্প্রতি রাজশেপরঃ ॥"
ভর্তৃযক্তর, জনৈক প্রাচীন পণ্ডিত। ইনি কাত্যায়ন-শ্রোতস্থাতের একথানি ভাষ্য ও প্রান্ধকল্প প্রণয়ন করেন। কাত্যায়ন-শ্রোত্রতাষ্যপ্রণেতা অনস্ত ও যাজ্ঞিকদেব এবং হেমাদি,
শ্রুপাণি প্রভৃতি ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন।
ভর্তৃত্রতা (স্ত্রী) ভর্তা এব ব্রতং ষস্থাঃ। পতিব্রতা স্ত্রী।
ভর্তৃসাৎ (অব্য•) ভর্তু-সাতি। ভর্তার অধীন।
"ঔরসাঃ ক্ষেত্রজান্তেষাং নির্দোষা ভাগহারিণঃ।
স্থাতাশৈষাং প্রভর্ত্রয়া যাবহৈ ভর্ত্রসাৎক্রতাঃ॥"

( যাজ্ঞবন্ধ্যস

।১৪৪)

ভর্তৃস্নান (ক্রী) > তীর্থভেদ। (ভারত বনগ ০৮৪ অ ০) ২ পতিস্থান।
ভর্তৃস্বামিন্, জনৈক প্রাচীন কবি। [ভট্ট দেখ।]
ভর্তৃহ্রি (পুং) স্বনামখ্যাত জনৈক বৈয়াকরণ ও কবি। তিনি
উজ্জিমিনীরাজ বিক্রমাদিত্যের জাতা। রাজাবলীতে লিখিত
আছে, গন্ধর্বদেনের ঔর্গে দাসী গর্ভে তাঁহার জন্ম হয়।

"অথ কালেন কিয়তা রমমাণো মহীতলে। দাস্যাং গন্ধর্কদেনস্ত পুত্রমেকমজীজনৎ॥ তন্য ভর্তৃহরীত্যেবং নাম চক্রে মহামতিঃ।"

( त्राकावनी ८। ১-२ )

বত্রিশ-সিংহাসনে তাঁহার বিবরণ এইরূপ দেখিতে পাওয়া যায়। বিক্রমাদিত্যের পিতার ঔরসে তদীয় মাতৃস্থীর গর্ভে ভর্ত্তহরি জন্ম গ্রহণ করেন। বিক্রমাদিত্যের পরামর্শে তাঁহার মাতামহ তাঁহাকে রাজসিংহাসন অর্পণ করেন। তিনি অতি-শয় স্ত্রৈণ ছিলেন। পরে স্ত্রীর তুশ্চরিত্রতার বিষয় অবগত হইয়া সংসারত্যাগী হন। তাঁহার প্রণীত হরিকারিকা, বাক্য-পদীয় ও শৃঙ্গারশতকাদি গ্রন্থ বিশেষ প্রসিদ্ধ। অনেকে তাঁহার এই রাজভাতৃত্ব অনুমান সাপেক্ষ বলিয়া কল্লনা করেন। প্রবাদ, রাজা ভর্ত্তহরি আপন প্রিয়তমা পত্নীর চরিত্রে সন্দিহান হইয়া রাজিদিংহাদন পরিত্যাগপূর্বক বারাণসীধামে আগমন করেন। এথানে সন্যাসত্রত অবলম্বন করিয়া তিনি যোগী হইয়াছিলেন। সেই সময়ে তিনি শৃঙ্গারশতক, নীতিশতক ও বৈরাগ্যশতক নামে ১০০ শ্লোকাত্মক ৩ খানি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ঐ গ্রন্থ কয়থানি ১৬৭০ খৃষ্টাব্দে প্রথমে ফরাসী ভাষায় এবং তৎপরে লাটিন, জর্মাণ ও ইংরাজি ভাষায় অনুবাদিত হয়। ব্যাকরণশাস্ত্রেও তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। তদ্রচিত বাক্যপদীয় বা হরিকারিকাস্থত্র পাণিনির ভাষ আদৃত হইয়া থাকে। এতদ্বিন্ন তিনি মহাভাষ্যদীপিকা ও মহাভাষ্যত্রিপদী ব্যাখ্যানামে তুইখানি গ্রন্থ লিখিয়া যান। কেহ কেহ

তাঁহাকে ভট্টিকাব্য প্রণেত। বলিয়া মনে করেন \*। প্রবাদ তিনি স্বীয় ভ্রাতা বিক্রমাদিত্যের হস্তে নিহত হন।

বিক্রমাদিত্য দেখ।)

২ রাগিণীবিশেষ। ইহার নামান্তর ভাটিয়ারি বা ভেটিয়ালা এই রাগিণী ললিত ও পরজ যোগে উৎপন্ন। मा বাদী. ম সহাদী। স্বরগ্রাম।

"ঋ গ ম প ধ নি সা ঃ" (সঙ্গীতরত্না•)

ভর্ত্তর যোগী, সাধুসম্প্রদায়বিশেষ। বিক্রমাদিত্যভাত। ভর্ত্তরি এই সম্প্রদায় প্রবর্ত্তন করেন। রাজা ভর্ত্তরি কোন যোগীর শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এই কারণে তাঁহার প্রবর্ত্তিত সাম্প্রদায়িকগণও যোগী নামে অভিহিত হইয়াছে। ইহারা বাদ্যযন্ত্রহস্তে ভর্ত্তরাজের গুণকীর্ত্তন করিয়া বেডায়। কাশীধামের রাওরি-তলাও নামক স্থানে তাহাদের প্রধান আড্ডা। ইহারা গেরুয়া বসন পরে এবং শবদেহ সমাধিস্থ করে। ভর্তিম, 'শৃঙ্গারশতক'নামক গ্রন্থ-প্রণেতা। ভর্ত্ হরির নামান্তর। ভৎ দ্ অধিকেপ। চুরাদি • উভয় দক • দেট্। লট্ ভং দ-য়তি-তে। লোট্ ভর্ময়তু-তাং। লুঙ্ অবভর্মৎ-ত। ভৎর্সক (ত্রি) ভর্প-ধূল। ভর্পনাকারী, তিরস্বারক। ভৎসন ( ক্লী ) ভংস-লাট্। অপকার-বচন, অধিকেপ, अपकात-भी। पर्याय-कू भा, निका, जू खन्ना, गर्श, गर्रा, गर्रा, निकन, कू ९ मन, शतिवान, शतीवान, कु अश्वन, व्याटक्त्र, व्यवर्ग, निर्वान, অপকোশ। (শব্দর্জা৽) ভংস-যুচ্ টাপ্।

"ইত্যাদি ভং সনাং কৃত্বা গছে ভিত্তৈঃ সমং স চ। विवनः व्ययस्यो विक्-नख्युकीः वज्व ह ॥"

(কথাসরিৎসা • ৩২/৫৩)

ভূৎ সপত্রিকা (স্ত্রী) ভং দতে মেতি ভং দ-ঘঞ্, ভং দং निक्तिज् भवः यगाः, कभ् छोभ् अच देवः। महानीनी । (ताबनि॰) ভৰ্ত হিংসা। ভাদি। পরবৈষ। দক। দেট্। লট্ভৰ্ত। লোট্ভর্তু। লিট্বভর্ত। লুঙ্অভর্তীৎ।

ভর্মা, উত্তরপশ্চমপ্রদেশের এতাকা জেলার অন্তর্গত একটা उर्मील। हश्रल ७ कूमांत्री नतीत जीतवर्जी वनाव्यातम, समूना উপত্যকা ও উত্তর দোয়ার লইয়া এই উপবিভাগ গঠিত। 

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান গ্রাম এবং তহসীলের সদর। এতাবা নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে অবস্থিত। এথানে ইই-ইণ্ডিয়া রেলপথের একটা ষ্টেশন আছে।

ভর্থর, গুজরাতবাসী জাতিবিশেষ। ইহারা শস্থাদি বিক্রয় क्तिया जीविका-निर्साट क्रत्र।

ভর্দাগড় মধ্যপ্রদেশের ছিন্দবাড়া জেলার অন্তর্গত একটা ভূ-সম্পত্তি। জনৈক গোঁড় সর্দার এখানকার জায়গীরদার। টীক্ধানা বা পাঁজ্রা গ্রামে তাঁহার বাসবাটী বিভ্যমান।

ভর্ম রাষ্ট্রকৃটবংশীয় জনৈক রাজা। তিনি বাজকদিগের অধিপতি ছিলেন। প্রভাবে তাঁহার রাজধানী ছিল। তাঁহার রাজ্যকালের ১৪৩৭ ও ১৪৪২ সম্বতের উৎকীর্ণ শিলালিপি পাওয়া যায়।

ভর্সিয়ান, হণতানপুরবাসী রাজপুত জাতির একটী শাখা। ভ্ঁইদৌল গ্রামে বাদ হেতু তাহারা ভ্ঁইদৌলিয়ান বা ভর্সিয়ান সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। ভাহারা মৈনপুরবাসী চৌহানদিগের वः भेषत् वित्रा शित्रहत्र (एम् । कत्र वित्र नामक ठां शास्त्र জনৈক সন্দার অযোধ্যাপ্রদেশে আসিয়া বাঈ কন্সার পাণি-গ্রহণ করে। তাহার জনৈক বংশধর রাজসিংহ শের শাহের त्राज्ञकारन रेमनाम धर्म मीकिंठ रहेमा थान्-हे-आजम **७ँ**रेरमोनियान व्याथाय ভृषिত **ट्र**ेशाहिन। व्याटेन-टे-অকবরী-বর্ণিত চৌহান-ই-নৌ-মুস্লিম নামক মুসলমানগণ এই বংশীয় বলিয়া পরিচিত।

ভর্ম (ক্লী) ভিন্নতেখনেতি ভ্-বাহলকাৎ মন্। ३ স্বর্ণ। ২ ভৃতি। ৩ নাভি। ( দ্বিরপকো ।)

ভর্মাণা ( ব্রী ) ভর্মণি ভরণে সাধুরিতি ভর্মন্-বং-টাপ্। বেতন। ( হেম )

ভর্মন ( क्री ) ভরতি ভ্রিয়তে বেতি ভ্ঞ্ ( সর্বধাতুভো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। ১ বেতন। (হেম) ২ স্বর্ণ। ৩ ধুস্ত,র। (অমর) ৪ নাভি। (বিশ্ব) ৫ ভরণ। "তম্ম ভর্মণে ভূবনায় দেবাং" ( ঋক্ ১০ ৮৮।১ ) 'ভূর্মণে ভ্রণায়' (সায়ণ)

ভর্মাশ্ব (পুং) ভরতবংশীয় নৃপভেদ।

(ভাগবত ৯৷২১৷২৪ )

ভূর্ হিংসা। ভাদি পরবৈ সক সেট্। লট্ভবতি। ला है जर्जू। निहे तज्री। नुष् अज्रीर।

ভলগম্ডা বোম্বাই প্রেসিডেন্সির কাঠিয়াবাড় বিভাগের ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এখান-কার সন্দারগণ ইংরাজরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া

ভলগাম-বুলদোই, দক্ষিণ কাঠিয়াবাড় বিভাগের অন্তর্গত একটা সামন্তরাজ্য। ভলগাম নামক গ্রাম এখানকার প্রধান श्रीत। श्रका॰ २२° २१ डिः ववः क्वाचि॰ १०॰ ८८ शृः।

<sup>\*</sup> ভট্টিকাব্যপ্রণেতা ভর্তৃহরি বিক্রমাদিত্যের ভ্রাতা নহেন, ইনি বলভরীজ এীধরসেনের সভায় বিদ্যমান ছিলেন। ব্যাকরণ ও কাব্যশান্তে ইহাঁর বিলক্ষণ ৰাৎপত্তি ছিল।

ভল, > বধ। ২ দান। ৩ নিরপণ। তাদি আস্থানে সক সেট্। লট্ ভলতে। লোট্ ভলতাং। লিট্বভলে। লুঙ্ অভলিষ্ট। ভল-নিরপণ। চুরাদি আস্থানে সক সেট্। লট্ ভালয়তে। লিট্ভালয়াঞ্জে। লুঙ্অবীভলত।

ভলতা (স্ত্রী) ভাতীতি ভা-বাহলকাৎ ড। ভা চাসৌ লতা চেতি কর্মধা•। রাজবলা (শন্বব্রা•)

ভলন্দন ( পুং ) > কান্তকুজনেশীর নৃপবিশেষ।

"কলাবতী কান্তকুজে বভূবাংগানিসম্ভবা।
জাতিশ্বরা মহাসাধবী স্থলরী কমলাকলা॥
কান্তকুজে নৃপশ্রেষ্ঠো ভলন্দন উরুক্রমঃ।
স তাং সংপ্রাপ যোগান্তে ষম্ভকুস্তসমুখিতাম্॥"

( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপু • শ্ৰীকৃষ্ণজন্মথ • ১৭ অ • )

এই রাজা যোগাবসানে অযোনিসম্ভবা কলাবতীকে লাভ করিয়াছিলেন। ২ দিপ্টবংশীয় নৃপভেদ। নাভাগের পুত্র। [নাভাগ দেখ।]

মার্কণ্ডেরপুরাণে ইনি ভনন্দন নামে অভিহিত হইয়াছেন। নাভাগ স্থপ্রভা নায়ী জনৈক বৈশ্বকস্থার রূপলাবণ্যে
মৃগ্ধ হইয়া পিতার অনভিমতে তদীয় পাণিগ্রহণ করেন বলিয়া
পিতৃসিংহাদনে বঞ্চিত হন। তাঁহার তনয় ভনন্দন মাতার
স্থাদেশে গো-পালন করিবার অভিপ্রায়ে হিমালয়শৈলে গমনপূর্বক তথায় তপঃপরায়ণ নীপ নৃপতির অম্প্রহে বিবিধ
অস্ত্রবিদ্যায় বলীয়ান্ হইয়া স্থদেশে প্রত্যাগমনপূর্বক পুনরায়
পিতৃরাজ্য অধিকার করেন। ইহারই ওরদে বিধ্যাত বংসপ্রী
রাজা জন্মগ্রহণ করেন। (মার্কণ্ডেয়পুরাণ ১১৪-১১৬ অঃ)

ভললা, বোঘাই প্রেসিডেন্সীর ঝালাবার জেলার অন্তর্গত একটা কুদ্র রাজ্য। ভললা গ্রামই এথানকার প্রধান স্থান। অক্ষা ২২° ৫১ ডি: এবং দ্রাঘি • ৭১° ৫৬ পু:।

ভলানস্, ঋথেদ-বর্ণিত একটা প্রাচীন জাতি। জাতিতস্ববিদ্ অপার্ট (Dr. Oppert) ইহাদিগকে বোলান-গিরিসঙ্কিবাসী ব্রাহুই জাতি বলিয়া অহুমান করেন। (ঋক্ ৭।১৮।৭)

ভলোট, নিমশ্রেণীর রাজপুত জাতিবিশেষ। ভলোট গ্রামে বাস হেতু তাহারা এইরূপ আখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছে।

ভল্ল, ১ বধ। ২ দান। ৩ নিরূপণ। ভাদি আত্মনে সক ।
- সেট্। লট্ ভল্লতে। লোট্ ভল্লতাং। লিট্ বভল্লে। লুঙ্ অভলিষ্ট। এই ধাতৃ পরক্ষৈপদীও হইয়া থাকে।

ভল্ল (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল-অচ্। ১ ভল্ক। (অমর)
২ দেশভেদ। (বৃহৎস• ১৪।৩•) (ক্লী) ও শক্রভেদ। হারীতে
লিখিত আছে;—এই শক্র হারা দেহবিদ্ধ শল্যাদি উদ্ধার
ক্রা যায়।

"দ চ শল্যোদ্ধরণকঃ প্রোচ্যতে বৈদ্যকাগমে।
নারাচবাণশূলাগৈর্ভন্নৈঃ কুক্তৈশ্ব ভোমবরঃ ॥"
( হারীত প্রথমস্থা ২ অ • )

ভল্লক (পুং) ভল্ল-স্বার্থে কন্। ১ ভল্লক (দিরূপকো•) ২ পক্ষিভেদ।

"কাকগ্ধবকশ্যেন-ভাসভল্লকবর্হিণঃ। হংসসারসচক্রাহ্ব-কাকোলুকাদয়: খগাঃ॥" (ভাগত ৩।১০।২৩)

ও ইঙ্গুদীবৃক্ষ। ৪ ভলাতক বৃক্ষ। ৫ সনিপাতবিশেষ।
ভল্লকিমৎস্থা (পুং) মৎস্যবিশেষ। চলিত ভাটা মাছ।
ইহার গুণ শীতল, গুরু, বলকর, মধুর ও লেমবর্দ্ধক। (রাজনি)
ভল্লকীয় (ত্রি) ভল্লস্থ অপতাংছ। ভল্লকের অপত্য।
ভল্লট, কাশ্মীরবাসী জনৈক কবি। ইনি রাজা শহরবর্দ্ধার
আশ্রিত ছিলেন। (রাজতর ৫ ৫২০৩)

তংকত ভলাটশতক ও পদমঞ্জরী নামক ছইথানি গ্রন্থ পাওয়া যায়। ওচিত্যবিচারচর্চা, কবিকণ্ঠাভরণ ও শাঙ্ক ধর-পদ্ধতিতে তাঁহার রচিত শ্লোকাদি উদ্ভ হইয়াছে।

ভল্লতীর্থ, প্রাচীন তীর্থভেদ। (প্রভাসথও)
ভল্লপাল (পুং)ভলং পালয়তি পালি-অণ্ উপপদ স•। ভল্ল-পালক, ভল্লদেশপালক।

ভল্লপুচছী (স্ত্রী) ভল্লদ্য পুচ্ছমিব পুচ্ছং যদ্যাঃ। গবেশক নামক কুপভেদ। চলিত গোরক্ষতভুলা। (শব্দত•)

ভল্লবি (পুং) ঋষিভেদ। (ছান্দোগ্য উপ • ৫।১১) তদ্যা-পত্যং ইঞ্। ভাল্লবি—ভাহার অপত্য।

ভল্লাক, রাজপুত্রভেদ। (বায়পুরাণ)

ভল্লাক্ষ (পুং) ভন্নস্যেবাকি যত্ত অচ্সমাসান্তঃ। ১ মন্দৃষ্টি। ২ হংসভেদ। (ছান্দোগাউপ• ৪।১।২)

ভল্লাট (ক্লী) ১ শশিধ্বজ্ঞ-রাজপুর। ভর্মান্ বিষ্ণু ক্রি অবতার হইয়া প্রথমে সেনা সহ এই নগরে গান করেন।

"সেনাগণৈ: পরিবৃত: কবিনারায়ণ: প্রভৃ।
ভলাটনগরং প্রায়াৎ খড়গধুক্ সপ্তিবাহন:।"

( কঃপু ০ ২২ অ ০ )

(পুং) ২ দণ্ডসেনের পুত্র। (হরিব॰ ২০।৩:) ৩ পর্বতভেদ। ভল্লাত (পুং) ভল্লং ভল্লাস্ত্রমিব অততি আর্থাং জ্ঞাপয়তীতি অত-অচ্। ভল্লাতক বৃক্ষ।

ভল্লাতক (পুং) ভল্ল ইব অততীতি অত- কুনা ভল্লাত-স্বার্থে কন্। স্থনামধ্যাত বৃক্ষবিশেষ, (Semecarps Anacardium বা The marking nut tree) চলিত বোগাছ। বস্ত্রাদিতে চিহু দিবার জন্ম ইহার ব্যবহার হয়। হার ক্সে ক্রাপাদ

বন্ধাদি কাল রঙ্গে রঞ্জিত করা যার। শতক্র হইতে আসাম পর্যান্ত পর্বতের নিম্নতটে, ভারত-মহাসাগরস্থ পূর্বাধীপপুঞ্জে এবং উত্তর অঞ্জেলিয়ায় এই বৃক্ষ জনিতে দেখা যায়।

স্থান বিশেষে এই বুক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। 'হিন্দি--(डमा, डिनावा, डिनवर, ट्याना, द्रनठक; वाक्राना—ट्रिना, ভেলতকি; সাঁওতাল—শোসো, কোল—লোসো, উড়িয়া— ভল্লিরা: গারো-ববরী, আসাম-ভোলগুটী: নেপাল-ভবৈরো, ভবৈ; লেপ্চা—কোন্ধী, মলরা—চেরুণকুরু, किलाता ; त्रीष - त्काका, विवा ; डेः शः अपन्य-िनावा, **टिना, जान, जिनान; भक्षाय—जिनान, जिनानत;** मधार्थातम-जिनावा, काक, जलिया ; त्वांचार-विव, जीव. ভोलम, विलयी; मत्राठी-विक्त, वितु, विख; अञ्जताठी-ভিলামু; দাকিণাত্য-ভিলবন, বেলতক; তামিল-শন-কোট্টাই, সেরামকোট্টে, সৈঙ্গ, সেয়রঙ্গ; তেলগু —জিড়ি-বিট্টলু, बिष्, त्नल-(बिष, नल-बिष्, टिष्ठे, बीष्टिष्ठे, जूत्यन, মামিড়ি; কণাড়ি—গেড়, বেক, করিবেক, বেড়; ব্রহ্ম— टेहारवन, थिनि; निःश्व-कित्रि रङ्झ; शात्रमी- छिनाइत এবং আরব--ভিলদিন, হববুল-ফহম, হবেল কল্ব ; সংস্কৃত প্র্যায়—অরুষ্কর, ভল্লাত, শোথহুং, বহ্নিনামা, বীরতরু, বণ-कुर, ज्ञामन, ज्ञाजकी, अधिमूथी, वीत्रवृक्ष, निर्मरन, ज्ञान, অনল, ক্রমিল্ল শৈলবীজ, বাতারি, ফোটবীজক, পৃথক্বীজ, ধন্তবৃক্ষ, বীজপাদপ ও বহি। ইহার গুণ-কটু, তিক্ত, ক্যায়, উষ্ণ, कृषि, कृष, वाठ, উদর, আনাহ ও মেহনাশক। ইহার ফলগুণ-ক্ষার, মধুর, কোঞ্চ, কফ, শ্রম, খাস, আনাহ, विवक, गृल, कर्रत, आधान ও क्रिमनाभक।

ইহার মজ্পুণ বিশেষরূপে দাহ ও পিত্তনাশক। তর্পণ, বাত ও অফ্রানাশক এবং দীপ্তিজনক। (রাজনি•)

ভाবপ্রকাশ লিখিত আছে,—ভলাতক শব্দ তিন লিঙ্গেই
ব্যবহৃত হয়। বরুক, অরুকর, অয়িক, অয়িমুখী, ভল্লী, বীরবুক
ও শোফকং ই করেকটা ভলাতকের প্রসিদ্ধ নাম। ভলাতকের পকক —মধুরকষায়রস, মধুরবিপাক, লঘু, পাচক,
লিগ্ধ, তীক্ষ্ণ, উবীর্য্য, ছেদী, ভেদক, মেধাজনক, অয়িকারক
এবং কক, বায় ব্রণ, উদর, কুঠ, অর্শ, গ্রহণী, গুলা, শোথ,
আনাহ জর কমিনাশক। ইহার মজ্জা—মধুররস, শুক্রবর্দক,
মাংসবর্দক, য়য় ও পিত্রনাশক। ভলাতক—কষায়, মধুরস,
উল্পবীর্ষ্য, শুবর্দক, লঘু, বায়ু, শ্লেম্মা, উদরানাহ, কুঠ,
অর্শ, গ্রহণী, শু, জর, শ্লিত্র, অয়িমান্যা, কৃমি ও ব্রণনাশক।

এই বৃক্ষ হ<sup>ই</sup>দ একপ্রকার ক্লফবর্ণ নির্য্যাস নির্গত হয়। উহা দ্রব্যাদি বাণি করিতে ব্যবস্থাত হইতে পারে। ইহার বীজকোষ তিক্ত ও ধারক গুণবিশিষ্ট। উহাতে মে কুম্বরণ নির্দাস পাওয়া যায়, তাহা বয়ে লাগাইয়া তহপরি চুণের জল দিলে সে চিহ্ন আর কিছুতেই নষ্ট হয় না। ইহার কাল রসে ফট্কিরি দিয়া কাপড় রঙ্গ করা হইয়া থাকে। বালেশর জেলায় উপরের হাঁড়িতে ভেলাফল রাথিয়া নিমের হাড়িতে জাল দেওয়া হয়। ক্রমশঃ উত্তপ্ত হইয়া উপরের হাঁড়ির নিমন্ত ছিদ্রপথে রস গড়াইয়া নিমের হাড়িতে আদিয়া পড়ে। তথন সেই রস লইয়া তাহাতে তৈল ও চুণের জল মিশাইয়া কাপড় রঙ্গ করে। হাজারিবাগে প্রথমে বয়্রথানি উত্তমরূপে কাচিয়া ফটকিরির জলে ভিজায়, তৎপরে তাহা গুকাইয়া ভেলার রঙ্গে ডুবাইয়া লয়। এইরপে বয়ে উপযুক্ত রং ধরিলে বস্ত্রথানি গুকাইয়া কাচিয়া লইতে হয়। সরিসার তৈলে ভেলার রঙ্গে ডুবাইয়া লয়। এইরপে বয়ে উপযুক্ত রং ধরিলে বস্ত্রথানি গুকাইয়া কাচিয়া লইতে হয়। সরিসার তৈলে ভেলা চুর্ণ করিয়া চর্ম্মে সাধাইলে চর্ম্ম পরিয়া নষ্ট হয় না। গগুার ও মহিষের চর্ম্ম পরিয়ার করিতে প্রধানতঃ ভেলার ব্যবহার হইয়া থাকে।

ইহার পত্রে ভোজনপাত্র প্রস্তুত হয়। কাঠ কেবল জালাইবার জন্মই ব্যবস্থাত হইতে পারে।

ভল্লাতকগুড় (পুং) অর্শোরোগাধিকারে পরু শুড়োষধভেদ।
ইহার প্রস্তুত্রপালী,—ভেলা ২০০০, জল ৬৪ শরাব, শেষ
১৬ শরাব, গুড় ১২॥ শরাব, ছিন্ন-ভলাতক ৫০০, ত্রিফলা,
ত্রিকটু, মুতা ও সৈন্ধব প্রত্যেক ২ তোলা। এই সকল দ্রব্য
যথানিয়মে পাক করিলে গুড় প্রস্তুত্র । অর্শোরোগে ইহা
একটী উৎক্লাই ঔষধ। ইহা সেবনে এ রোগ আশু প্রশমিত
হয়। (চক্রদন্ত অর্শোরোগাধি০)

ভৈষজ্য-রত্নাবলীতে কুঠাধিকারে এক মহাতলাতক গুড়োষধের ব্যবস্থা লিখিত আছে। ইহার প্রস্তুতপ্রণালী— নিমছাল, খ্যামালতা, আতইচ, কট্কী, বলাডুমুর, ত্রিফলা, মৃতা, ক্ষেত্পাপড়া, হাকুজবীজ, অনন্তম্ল, বচ, থদিরকাঠ,

वक्रम्म, वाक्नामि, खँठे, भंगी, वाम्नहांगी,वामक्युत्वत हान, চিরতা, কুড্চি-মূলের ছাল, বিদ্ধৃত্ক, রাখালশসার মূল, মুরগা-मृन, विज़न, देखरव, विष, ििजामृन, दिखकर्नभनात्मत्र हान, खनक, (वाँ फ़ानित्मत्र हान, भरोहानभव, हतिना, नाक्रहतिजा, भिश्रम, त्मामान फरनत मञ्जा, ছाতिমছान, कानिया नजा, अक्षांकन, अन, ििनाचाम, मिक्किं। ठाकूत्मवीक, जानमुनी, थित्रकृ, करे ्कन, भत्रशूब, भित्रीभद्दान, **এই मकन** ज्वा প্রত্যেকে ২ পল, ভেলা তিন হাজার, জল ৬৪ দের, শেষ ১৬ দের. এই উভয় কাপ ছাঁকিয়া একত্র মিশাইয়া তাহাতে পুরাতন গুড় ১২॥• দের এবং এক হাজার ভেলার মজ্জা দিয়া পাক করিতে হইবে। পরে প্রক্রেপার্থ ত্রিকটু, ত্রিফলা, মূতা, रिनक्रव, यमानी, প্রত্যেকে > পল, গুড়ত্বক, তেজপত্র, এলাইচ্ नारायत, প্রতেকে ২ তোলা এবং গন্ধক ৪ পল। ইহাদিগকে ষধাবিধি পাক করিয়া ঘুতভাণ্ডে রাখিতে হইবে। ইহা खनस्थत कार्थ ও इश्व अन्नुशान स्मवनीय। भ्रथा डेक अन्। এই ঔষধ সেবনে কুন্ঠ, বাতরক্ত প্রভৃতি রোগ আগু প্রশমিত হয়।

(ভৈষজ্য রত্না• কুষ্ঠাধি•)

ভল্লাতকঘূত (ক্রী) দ্বতৌষধ-ঝি:শব। চক্রদত্তের চিকিৎসিত স্থানের ৫ম অধ্যারে এই দ্বতের প্রস্তুত প্রণালী লিখিত আছে। ইহা সেবনে গুলারোগ প্রশমিত হয়।

ভৈষজ্যরত্বাবলীতে অমৃত-ভল্লাতক নামে ঘুতৌষধের উল্লেখ আছে। ইহা অমৃতের তায় উপকারক বলিয়া উহা অমৃত ভল্লাতক নামে প্রথিত। ইহার প্রস্তুত প্রণালী—বুক হইতে পতিত ভূ-পক তেলা ৮ দের ইটের গুঁড়া দিয়া ঘসিয়া পরে জলে ধুইয়া রোদ্রে শুকাইয়া লইতে হইবে। 🖰 শুক্ষ হইলে के मकल (ज्ला विश्व कतिया ७८ त्मत ज्ञाल भाक कतित. ১৬ সের থাকিতে নামাইয়া শীতল কাথ ছাকিয়া লইয়: পুনর্কার ৮ সের ছয়ের সহিত পাক করিবে। পরে পাদশেষ থাকিতে নামাইয়া ক্ষীর ছাঁকিয়া ফেলিবে এবং ৮ সের ঘতের সহিত পুনর্মার পাক করিবে। পাক সিদ্ধ হইলে নামাইয়া ৪ দের চিনি প্রকেপ দিয়া উত্তমরূপে মিশাইতে ছইবে। চিকিৎসক স্থল বিবেচনা করিয়া যথাযোগ্য মাত্রায় ইহা ব্যবহার করিবেন। এই মৃত প্রাতে দেবনীয়। এই ত্বত দেবনাবস্থায় আহারবিহারাদিতে কিছু নিষেধ নাই। भाजा ॥• आना इटेंख २ **डाना।** टेंश मिवतन कुर्शिन नानात्त्रात्त्रत्र भ्वःम इरेम्रा वन, वीर्या ७ वृक्तिमक्ति वृक्ति रम्न। (ভৈষজ্যরত্না৽ কুষ্ঠাধিকা৽)

ভন্নতক তৈল ( क्री ) স্ক্রতোক্ত তৈলোম্বডেন। (স্ক্রত)

ভল্লাতক বিধান (ক্লী) স্থ্ৰুতোক্ত দহল ভলাতক-ফল সেবন-প্রকার ভেদ। অর্শ প্রভৃতি রোগে উপকারী। সেবন বিধি-পক্-ভন্নাতক ফল হুই তিন বা চারিখণ্ড করিয়া কাথপাকের বিধানানুদারে ( অর্থাং ভল্লাতক দর্ম থাকিলে অইগুণ এবং শুষ হইলে যোডশগুণ জলে সিদ্ধ করিয়া পাদাবশেষ থাকিতে নামাইবে) পাক করিবে। প্রত্যন্থ প্রাত:কালে তালু, ওষ্ঠ ও জিহ্বাতে ঘত মাখাইয়া সেই কাথ শীতল অবস্থায় এক শুক্তি (ঝিতুক) পরিমাণে দেবন করিতে হইবে। তৎপরে অপরাহে গ্রাধ, মৃত ও অন্ন দেবন বিধেয়। ক্রমে এই ঔষধ এক এক ঝিকুক বৃদ্ধি করিয়া সেবন করিবে। যথন পাঁচ ঝিমুক পর্যান্ত বৃদ্ধি হইবে, তৎপরে প্রতিদিন পাঁচ পাঁচ ঝিতুক করিয়া বৃদ্ধি করিয়া ৭০ ঝিতুক পর্য্যন্ত বৃদ্ধি করিবে। ৭০ থিতুক বুদ্ধির পরে আবার পাঁচ পাঁচ থিতুক কমাইয়া আনিবে। পাঁচ ঝিতুক মাত্র অবশিষ্ট থাকিলে এক এক করিয়া কমাইতে হইবে। এইরূপে সহস্র ভল্লাতক সেবন করিলে কুঠ ও অর্শোরোগ নিরাকৃত হয়। ইহাতে শরীর অতিশয় वनवान, अद्वाणी ७ भठ वः नत्र शत्रभाग् रम्।

ভল্লাতক তৈল প্রতাহ প্রাতঃকালে এক বিমুক পরিমাণে পান করিয়া এই তৈল জীর্ণ হইলে ছ্ম ও ম্বৃত্যােগে অন্ন আহার করিতে হইবে, অথবা ভল্লাতকের বীজের মজ্জা হইতে স্নেহ বাহির করিয়া বমন ও বিরেচন হারা দেহ শোধন করিয়া লইবে, পরে বায়ুশ্রু গৃহে যাইয়া সেই মেহ প্রস্তি পরিমাণ অনে মিশ্রিত করিয়া সেবন করিবে। ইহা জীর্ণ হইলে ছ্ম্ম, ম্বৃত ও অন ভোজন বিশেষ। এই নিয়মে এক মাস কাল সেবন করিয়া,আহারের নিয়ম তিন মাস কাল পালন করিবে। ইহাতে রোগী রোগম্ক হইয়া বল ৪ বর্ণবিশিষ্ট এবং শ্রবণ, গ্রহণ ও ধারণাশক্তিসম্পন্ন হইয়া এক শত বর্ষ জীবিত থাকে। ইহা মাসে একবার সেবনে শত্যর্ষ পরমায়ু এবং দশনাস্ নিয়ত সেবন করিলে সহস্র বংসরপরমায়ু বৃদ্ধি হয়।

( সুশ্ৰুত অৰ্শচিকি • )

ভনাতকদর্পিদ্ (ক্লী) রদায়নম্বর্ভধশেষ। (চক্রদ • চি ১ অ • ) ভনাতকান্তি (ক্লী) ভন্নাতকং অস্থি। ভন্নাতক ফলের অস্থি। চলিত ভেলার মুটি। (জিনি • )

ভন্নাতকাদ্য তৈল (ক্নী) দৈলোষধভেদ। ইহার প্রস্তত-প্রণালী,—তৈল ৪ দের, ভীরাজের রস ১৬ দের। কদ্বার্থ ভেলার মৃটী,আকলের মৃল্<sup>ন্বিচ, সৈন্দ্র পাণ, বিজ্ঞ্ন</sup>, হরিজা, দারুহরিজা, ও চিতামূল<sup>, মিলিত</sup> ১ দের। পাকের জল ১৬ দের। এই তৈলে কুটোপ্লিকনালী ও সকল প্রকার ত্রণ আশু প্রশমিত হয়। (তৈষজ্যরত্না• নাড়ীত্রণাধি•) ভল্লাত কী (স্ত্রী) ভলাতক গৌরাদিখাৎ গ্রীষ্। ভলাতকর্ক ভল্লাদ (পুং) রাজপুত্রভেদ। (ভাগ• সংসং৬) ভল্লারী জনৈক প্রাচীন ঋষি। (লিঙ্গপু• ৭।৪৮) ব্রহ্মাওপুরাণে ইহার ভল্লাবি নাম পাওয়া যায়।

ভল্লিকা (স্ত্রী) ভল অচ্সার্থে কন্টাপ্ অত ইছং। ভলাতক।
ভল্লাল জনৈক গ্রন্থকার। ইনি ভলাল-সংগ্রহ রচনা করেন।
কমলাকরক্ত নির্পাদিকতে ইহার ভলাট নাম পাওয়া যায়।

ভল্লী (ন্ত্ৰী) ভল্ল গোরাদিখাৎ ভীষ্-ভল্লি, ভল্লাতক বৃক্ষ।
ভল্লু (পুং) সন্নিপাত জরবিশেষ। ইহার লক্ষণ অন্তরে দাহ,
বাহিরে শীত, অত্যন্ত পিপাসা, দক্ষিণপার্থে বক্ষঃস্থলে, মন্তকে
এবং গলদেশে অতিশন্ন বেদনা, কপ্তের সহিত ক্ষপিত্ত
উল্গিরণ, মলভেদ, খাস ও হিকার বৃদ্ধি এবং সর্কাদা চক্ষুংদন্ন
মৃদ্রিত হইয়া থাকে। এই সকল লক্ষণে ভল্লু নামক সন্নিপাত জানিবে। ইহাকে ভালুক-জরাও কহে।

ভিন্নুক (পুং) প্ৰোদরাদিখাৎ হস্তঃ। ভালুক। স্থনামধ্যাত চতুপ্পদ জন্তবিশেষ (Bear), চলিত ভালুক। বিজ্ঞানবিদ্ধণ এই প্রাণিদিগকে Plantigrade Mammalia আখ্যা প্রদান করিয়াছেন। মাংসাশী জীব (Carnivora) মধ্যে পরিগণিত হইলেও, ইহাদের আকৃতি ও প্রকৃতি বিশ্লেষণ দারা তাঁহারা ভল্লকদিগকে Ureidæ শ্রেণীমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

বনমালা-সমাকীর্ণ পর্বাতকলবের, ত্যারাবৃত হিমালবের,
শীতপ্রধান রুষ-সামাজ্যে এবং স্থমেরু-সন্নিকটবর্তী মহাসাগব্যোপক্লের নিভতবক্ষে স্বচ্ছলে বিচরণ করিয়া, ইহারা যেন
নিজনতাকেই অপেকারুত ভয়াবই করিয়া তুলিয়াছে। দিবাভাগে নিবিজ জলল মধ্যে লুকায়িত থাকিয়া ইহারা নিশীথে
নির্ভয়ে বিচরণ করিয়া থাকে। এ সম্প্রে শ্রাস্ত রুষান্ত পথিক
অথবা কোন কুত্রপাণী ইহাদের সম্মুখীন হইলে, ইহারা
আততায়ীর ত্যায় আক্রমা করে এবং পদস্থিত স্থানীর্ঘ নথর
দারা তাহাদিগকে বিদীর্গ দরিয়া ফেলে। এরূপ হিংশ্র স্থতাববিশিষ্ট হইলেও ইহারা গোষ মানে। পর্বতবাসী নিম্নশ্রেণীর
লোকে ভল্লকশাবক ধরি৷ নানারূপ ক্রীজা-কোশল শিক্ষা
দেয়, পরে সেই সকল বেশলে অভ্যন্ত হইলে তাহারা সেই
ভল্লককে নগরে আনিয়া কাতুকাদি প্রদর্শনপূর্কক ইহাদের
ব্যাতার অন্তত প্রমাণ দিয়া দকে।

ইহাদের বাহু মোন্দর্যা শিষ মনোহারী নহে। দেহ ধর্মাকার ও স্থুল। পঞ্চ নথবিছে চারিপদে ইহারা আপ-নাদের স্থুলদেহ বহন করিতে সমুদ্র প্রুচান্তাতে অতি ক্ষুদ্র পুছ্ আছে। মুখপ্রদেশ শরীর প্রকা ক্ষুদ্রাকৃতি ও ছু होन। भूथविवत भरधा देशास्त्र छे भन्न भाष्ट्रिक अधि कर्डक, ২টী শৌবন ও ১২টী চর্কণ দস্ত এবং নিম্ন মাড়ীতেও তদমুরূপ দন্তরাজি বিরাজিত আছে। বিশেষের মধ্যে কেবল চোরালের নিমভাগে আরও তুইটা অধিক চর্বাণদস্ত দেখা যায়। এক-माज स्मीर्य नथगुक थावारे रेशामत आयुतकात अधान अख। ইহারা নথদারা একবার কাহাকে ধরিলে,তাহার সহজে নিস্তার নাই। বনমধ্যে থাবা বিস্তারপূর্ত্বক আক্রমণকারী ভরুককে অधि दमथारेट পারিনে রক্ষা পাইবার অধিক সন্তাবনা। ভ্রমণকারীদিগের ভ্রমণ-বুতান্ত পাঠে জানা যায় যে, এইরূপে আক্রান্ত অনেক পথিক গাঁত্রবস্ত্র জালাইয়া আত্ম-নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছেন। এতদ্বাতীত বলবান ব্যক্তির পক্ষে আরও একটী উপায় আছে। অনেক সময় ভন্নক-শীকারিরা সেই উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন। তুইটী লাঠী থাকিলেই সহজে ভল্লককে বশ করা যাইতে পারে। ভল্লক যথন সন্মুখের হুইপদ উত্তোলন করিয়া মনুষ্য-শক্রকে আক্রমণ করে, সেই সময় বামহস্তস্থিত যষ্টিদও সমাস্তরাল করিয়া ধরিলে ভল্লুক অগ্রে দেই যষ্টির তুই পার্শ্ব নিজ উত্তোলিত তুই হস্ত বা পদে এরূপ স্থান্ট করিয়া ধারণ করে যে, সেই মনুষ্য স্বীয় দক্ষিণ হস্তস্থিত লণ্ডড়াঘাতে তাহার নামাপ্রদেশ বা মন্তক ভিন্ন করিলেও, ভন্নুক কিছুতেই তাহার বামহস্তগৃত ষষ্টি পরিত্যাগ করে না। মৃত্যুমুখে পতিত বা শত্রুকত্ত্ ক অদ্ধ-মৃতাবস্থায় ধৃত হইলেও তাহারা আপনাদের স্বাভাবিক এক-গুঁরেমী পরিত্যাগ করে না।

রামায়ণে শ্রীরামচক্রের সাহায্যকারী বানরগণের ভার জাম্বান্ নামে এক ভন্নুকরাজেরও উল্লেখ আছে। ভাগবডের ১০ম রন্ধ ৫৬ অধ্যায়ের দ্যমন্তকোপাথ্যানে এক্সঞ্চকর্তৃক ঋক্ষরাজ জাম্ববানের পরাভব স্থচিত হইয়াছে। আরিষ্টটলক্বত জীবতত্ত্ব (Nat. Hist., VIII. 5) লিখিত আছে বে, ভন্নক-গণ প্রায় সকল দ্রবাই থাইয়া থাকে। মাংসে তাহাদের বিশেষ কৃচি নাই। শরীরের কমনীয়তাবশতঃ তাহারা महर्रि वृक्षामिर्ण आरबार्ग कतिर्ण भारत। वृक्ष कन, कनारे, मधुरक প্রভৃতি তাহাদের উপাদের थाना। कर्करेक, পিপীলিকা প্রভৃতি পাইলেই তাহারা আহার করে। এতছির কথন কথন তাহারা হরিণ, শুকর, গো প্রভৃতি মারিয়া তনাংসে উদরপূরণ করিয়া থাকে। ভল্পকে যদি বুক্ষের স্থমিষ্ট ফল বা শাঁকালু প্রভৃতির ভার উৎকৃষ্ট মূল পার, তাহা হইলে মাংদ পরিত্যাগ করিয়া তাহারা উহাই ভক্ষণ করে। নিতান্ত অভাব বা ক্ষুধাক্লিষ্ট না হইলে তাহারা উদরালের চেষ্টায় জীবহত্যা করে না। তাহাদের দ্বাণশক্তি এরপে তীক্ষ্ণ বে.

মধুর পদ্ধ পাইবামাত্রই ইহারা সেই গাছ নিরূপণ করিয়া তহপরিস্থ চক্র পাড়িয়া থাইয়া থাকে। ইহাদের নথ গাছে উঠিবার বা গর্ভ খুড়িবার যত উপযোগী, জীবদেহবিদারণে সেরূপ উপযোগী নহে। শীতকালে ইহারা নিরাহার ও নিশ্চেষ্ট থাকিতে ভালবাদে। ভন্নুকীগণ শীতকালেই শাবক প্রেরণ

বিভিন্ন দেশে ভল্লকজাতি বিভিন্ন নামে পরিচিত। ইংলণ্ডে—Bear, চীন—হিউঙ্গ, ইথিওপিয়া—দোব্, আরব—ছব্, ক্রান্স—Ours, জর্মণি—Arktos, Bär, হিন্দী—ভলু, বরফ কা রিখ; ইতালী—Orso, লাটিন—Ursus, স্থইডেন—Björn, সংস্কৃত—ঋক্ষ, কাশীর—হরপুত, লাদক—দ্রিন্মোর, বাঙ্গালা—ভল্লক, ভাল্লক; ভোট—থোম, লেপচা—সোনা, মহারাষ্ট্র—অস্বৈল, তেলগু—ইলেগু, গুড়েলগু; কণাড়ি—কভিড, করড়; গোঁড়—থেরিদ্, কোল—ভন্ন, পারগ্য—দীপ, স্পোন—Oso, তামিল—কড্ড়।

ধুসরবর্ণের ভলুক Brown-Bear বা Ursus Arctos পৃথিবীর সর্বত দেখিতে পাওয়া যায়। কামস্বাটকাবাসীরা ভল্লককে একটা উপভোগ্য-দ্রব্য মধ্যে গণ্য করে। সংসার স্থ্রবের আবগুকীর অধিকাংশ পদার্থই তাহাদের ভন্নুক হইতে সংগৃহীত হয়। তাহারা গাত্রবস্ত্র, জামা, দস্তানা, মাথার টুপি, भनावक, भावजामा, जुला এवः गील स्टेटल त्रकार्थ यावजीव উপকরণ এই লোমবছল চর্ম্মবারাই প্রস্তুত করিয়া থাকে। বরফের উপর ভ্রমণকালে পাছে পদখলিত হয়, এই ভয়ে তাহারা এই চর্ম্মে জুতা হইতে মস্তক পর্য্যন্ত এক প্রকার গাত্রাচ্ছদনী প্রস্তুত করিয়া লয়। ইহার কোমল মাংসপিও ও চর্ব্বি তাহাদের উপাদের খাদ্য। এতদ্ভিন্ন ইহার নাড়ীভূড়ি হইতে তাহারা এক প্রকার মুখোস প্রস্তুত করে। উহা বসস্তের প্রথর স্থ্যরশ্বি ও শীতের প্রভাব হইতে মুখ ও চক্ষুকে রক্ষা করিতে সমর্থ। উহা এরপ স্বচ্ছ যে তাহাতে দৃষ্টি-শক্তির কোন ব্যাঘাত জন্মে না। কখন কখন কাচের পরিবর্ত্তে উহা জানালায় ব্যবহৃত হইয়া থাকে। লাপলগুবাদিগণ ইহাদিগকে ঈশবের কুকুর জানিয়া বিশেষ ভক্তি করে। নরওয়েবাসীদের विशाम, এক ভল্লুকে ১০ জন মনুষ্যের বল ও ১২ জনের বৃদ্ধি ধারণ করে। এই জন্ম তাহারা ভুলিয়াও তাহাদের 'গৌজ্ঞা' (Guouzhja = ভালুক সংজ্ঞাবাচক) নামে অভিহিত করে না। ভয়-পাছে তাহারা এইরূপ অপমানে কুদ্ধ হইয়া প্রতিশোধ ্রপ্রহণ করে। ভয়েই হউক, আর ভক্তিতেই হউক, তাহার। ভন্নক দেখিলেই Moedda Aigja অর্থাৎ রোমাচ্ছাদিত वृक्त मन्त्र्या विनिष्ठा श्रीजि-मध्याधन कविष्ठा थाटक।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, নির্জ্জনতাপ্রিয় এই ভল্পুক্-জাতি সন্তান-প্রসবের সময় বৃন্ধকোটর বা পর্বতকলরে আপ্রয়ণ্ লয়। কিন্তু যখন তাহারা স্বভাবনির্দিষ্ট নিবাস-মন্ধানে অক্ষম হয়, তখন তাহারা স্বীয় করাল নথর দারা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুড়িয়া, অথবা ডালাপালা ও শৈবালদল সমাচ্ছাদনে এক কুটার নির্মাণ করিয়া শীতের প্রারম্ভেই তন্মধ্যে প্রবিষ্ট হয়, জ্যেষ্ঠ মাসের দারণ গ্রীয়ে ভল্পুকীগণ গর্ভ গ্রহণ করে এবং সেই সময়ে সানলচিত্তে বিহার ও আহারাদিতে পুষ্টদেহ হইয়া শীতাগমে স্ব স্ব নির্দিষ্ট-নিলয় মধ্যে শয়ান থাকে। তথায় শাবক প্রস্বান্তে ভল্লুকী ও ভল্লুকগণ নিশ্চেষ্ট ও নিদ্রিত থাকিয়া অনাহারে দিন যাপন করে, প্রস্থতাবস্থায় তাহাদের শাবকগুলি কুকুর ছানার মত দেখায়। ভল্লুকে প্রায় ৩১ হইতে ৪৭ বৎসর পর্যান্ত বাঁচে। স্থলকায় হইলেও তাহারা বিশেষ সন্তর্বণসূটু।

ভন্নককে শিক্ষা দিলে সে স্বীয় প্রভ্র অভিমত বিষয়গুলি সহজে অভ্যাস করিতে পারে। ইহাদের বোধশক্তি এরপ
তীক্ষ যে,একবার কোন কথা তাহাদিগকে শিক্ষা দিলে, কথনই
তাহা ভ্লিয়া যায় না। কিন্তু যথন হর্ক্ দ্বিতাবশতঃ অবাধ্য
হয়, তখন তাহার প্রভ্ লাঠা মারিয়াও তাহাকে সোজা করিতে
পারে না। ভন্নকের ক্রীড়া অতীব কৌত্হলোদ্দীপক। কঠোর
পরিশ্রমের পর ভন্নকক্রীড়া সন্দর্শন চিত্তবিনোদের একটা
প্রধান উপায়। ইহাদের নৃত্য, ও অপরাপর শিক্ষিত বিষয়ের
অমুকরণ এবং প্রতিক্ষণে জর, কম্প প্রভৃতি বড়ই হাস্যকর।
কেবল যে বাঙ্গালায় ও ভারতের অন্তান্ত স্থানে এইরপ ভন্নক-ক্রীড়ার
ক্রিড়া প্রদর্শিত হইয়া থাকে, তাহা নহে, স্কদ্র ইংলণ্ডে
মহারাজ্ঞী এলিজাবেথের রাজত্বসময়ে এইরপ ভন্নক-ক্রীড়ার
সমাদর ছিল। তৎকালে এই ক্রীড়া দেখিবার জন্ত লর্ড, আরল্
প্রভৃতি বড়লোকে ভন্নক প্রিতেন। বিশ্রামের সময় তাঁহারা
ক্রীড়াস্থলে উপনীত হইয়া আমোদ উপভোগ করিতেন \*।

প্রাচীন রোমানদিগের মধ্যেও ভল্পুকের আদর ছিল। তাহারা তুই ব্যক্তিদিগকে বন্থভল্পুকের সহিত যুদ্ধ করিতে দিত। এরপ কঠোর দও তৎকালে অপর কোন সভ্যজাতির মধ্যে ছিল কি না সন্দেহ। ঐ ব্যক্তি যদি পশুটী নিহত করিয়া স্কন্থ বা ক্ষতবিক্ষত দেহে ফিরিয়া আসিতে পারিত, তাহা হইলে সে প্রাণদণ্ড হইতে অব্যাহতি পাইত †।

<sup>\*</sup> Eng Cyclo. Nat. Hist. Vol. I. p 403,

<sup>†</sup> মর্শাল ওজন্বী ভাষায় এই বীভৎস ব্যাপারের চিত্র অন্ধিত করিয়াছেন। লোরেওলাস্ নামক জনৈক দোষী ব্যক্তিকে ভীষণদর্শন এক ভন্নকের প্রতিদ্বন্দী করিয়া একস্থানে রাখা হইয়াছিল।

যুরোপের ধ্দর বর্ণের ভল্পক (Ursus niger Europæus)
ব্যতীত পিরিনিজ্ ও অষ্ট্ররাদ পর্কতবক্ষে বিচরণকারী
হরিদ্রা ও খেতবর্ণের ভল্পকগণ U. Arctos হইতে খতন্ত্র শ্রেণীর
বলিয়া বোধ হয়। আমেরিকার ক্ষণ্ডল্পকগণ (U. Americanus) উক্ত শ্রেণীলয় হইতে ক্ষুদ্রাকার। আমেরিকা-মহাদেশের
প্রায় প্রত্যেক পর্কতে ও প্রত্যেক জঙ্গলে ইহাদেরবাস আছে।
আমেরিকাবাসী ইণ্ডিয়ান্গণ ভল্পকের প্রতি বিশেষ ভক্তিমান্
ইহারা ভল্পকের বুড়ামা (পিতামহী) বলিয়া সম্বোধন করে \*।
চিলির সমীপবর্ত্তী আন্দীজ্ পর্কতমালায় U, ornatus বা
the Spectacled Bear গুলির গাত্তের লোম অপেক্ষাকৃত
কম এবং চক্ষের চারিদিকে অর্দ্বগোলাকৃতি এরপ একটা রেথা
আছে যে, তাহা দেখিলেই চদ্মার স্থায় বোধ হয়।

আনেরিকাদেশস্থ U. Ferox বা Grisly Bear নামক ভন্নক ইন্দ্রাকৃতিবিশিষ্ট, ইহাদের সন্মুখপদ অপেক্ষা পশ্চাৎপদ প্রায় ৩ ইঞ্চি ছোট হয়। সাইবেরিয়ার ভন্নকে (U. Collaris) ও ভোট দেশীয় ভন্নক U. Thibetanus অনেকাংশে গণ্ডারাকৃতিবিশিষ্ট ইহাদের অঙ্গদেশে অর্কচন্দ্রাকৃতি শ্বেতবর্ণ রোমাবলি বিরাজিত আছে। কাশ্মীর হরপুৎ (U. Isabellinus) ও মল্য় দেশীয় স্থ্যাক্ষি ভন্নক (U. Malayanus) বিশেষ মধু ও শাকম্লাদি প্রিয়। সিরিয়া-দেশস্থ ভন্নকগণের (U. Syriaens) বর্ণ শ্বেত বা ধুসর মিশ্রিত

\* হেন্রি সাহেব একটা ভর্ককে গুলি মারিয়া নষ্ট করেন। তিনি যে বাটাতে আশ্রম লইয়াছিলেন, তাহার কর্ত্রী একজন ইণ্ডিয়ান্-রমণী। ঐ বৃদ্ধা নিহত ভর্কের মন্তক ধরিয়া কত শোক ও ত্বংথ এবং বারংবার 'grand mother' শব্দে কতই কাকুতিমিনতি প্রকাশ করিয়াছিলেন। অবশেষে তাহার। সেই ভর্কদেহ গৃহে আনিয়া মকোপরি তাহার মুগু স্থাপনপূর্বক পূজা করে এবং পরদিনে সাধারণ কুট্ছদিগকে, সেই ভর্কের প্রেতের মঙ্গল কামনাম ভোজ দেয়। Eng. Cyclo. Nat. Hist vol. I, p 405.

খেতকায় হইয়া থাকে। ইহাদের মুথ ও পৃষ্ঠের আক্বতি কতকাংশে শুকরের মত। ভারতীয় রুষ্ণ ভলুক (U. labiatus) লোমবহুল। ইহাদের গলদেশে ও বক্ষে ইংরাজী V চিহ্নের তার সাদা লোমের ভাঁজ আছে। ইহারা নিরীহ ও আল্মপ্রিয়। ফলমূল ও পিপীলিক। কর্কটাদি প্রধান থাতা। বোণিও দীপস্থ ভন্নকগণ (U. Euryspilus) দেখিতে প্রায় গরিলাদিগের অনুরূপ। ইহাদের বক্ষঃস্থলে কমলা-নেবুর ভাষ হরিদ্রাবর্ণের ছাপ আছে। স্থমেরু বা পৃথি-বীর উত্তরকেন্দ্রে যে খেতবর্ণ ভল্লকজাতি দেখিতে পাওয়া যায়, তাহাদের ভীষণ মূর্ত্তি সমগ্র ভল্লকজাতি অপেকা ভয়াবহ। ইহাদের মুখদেশ নেকৃড়েবাঘের মত, কিন্তু সর্কাঙ্গ স্থাকার। জনমানব-পরিশৃত হিমপ্রধান স্থানে বাস হেতু প্রকৃতির গম্ভীরমন্নী মূর্ত্তির সহচররূপে তাহাদের আরুতিও ভীষণতর হইয়াছে। সেই তুহিনরাশি-সমাচ্ছর প্রদেশে বৃক্ষণতাদির অভাবহেতু তাহারা হলজ ও জলজ জীব, পক্ষী ও তাহাদের ডিম্ব থাইতে বাধ্য হইমাছে। বরফারত স্থলভাগে তাহারা যেরূপ ক্রতপদে শীকারের পশ্চাতে ধাবিত হয় ; তদ্রপই ভীমবেগে ও ক্ষিপ্রকারিতার সহিত সমুদ্রগর্ভে নিমগ্র হইয়া তাহারা সিন্ধুঘোটক বা সীল সামন প্রভৃতি অনাম্বানে ধৃত করিয়া থাকে। সমুদ্র জলে মংস্থাদি দেখিয়া তাহার। ধীরে ধীরে জলে অবতরণপূর্বক স্বীয় স্বভাবজাত সম্ভরণ-कोगल पुवित्रा पुवित्रा नकाजीत्वत्र निकरवर्जी रत्र थवः তাহাকে করতলগত করিয়া কোন বরফ স্ত,পের উপর রাথিয়া দেয়। কুধিত থাকিলে তাহারা হিংশ্রজন্তর ভায় তৎক্ষণাৎ শীকার গলাধঃকৃত করে; কিন্তু উদর পূর্ণ থাকিলে তাহাকে অন্তত্ত সঞ্চিত করিয়া রাখে, পরে সময় মত তাহা আহার করিয়া থাকে। গলিত মাংদেও ইহাদের অক্চি নাই । সমুদ্রবক্ষে ভাসমান মৃত তিমি বা জীবদেহাদির পৃতিদেহ তাহাদের প্রধান আহার।

শীতকালে ইহারা শাবক প্রসব করে। শীতের প্রারম্ভে গর্ভিণী ভল্পকী কোন নিম স্থান খুজিয়া লয়। পরে যথন ঘোরতর তুষার পাত হইতে থাকে, তথন সেই গর্ভিণী ভল্পকী প্র নিমস্থানে যাইয়া শয়ন করে। ক্রমে তুষারপাতে চাপা পড়িয়া গেলে, সে স্বীয় নথরছারা বরফ কাটিয়া একটী শুহা সদৃশ স্থান করিয়া লয় এবং তয়ধ্যে প্রবেশ করিয়া নিজিত থাকে। বসস্তের স্থ্যকিরণ সঞ্চার না হইলে সে তাহার মধ্য হইতে বাহির হয় না। ক্রি সময় তাহার ছইটা শাবক প্রস্তুহয়। যে সকল ভলুকী গর্ভবতী না হয়, তাহারা পুরুষদিগের স্থায় সেই দারুণ শীতে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিয়া থাকে।

নেপালসমীপবর্তী হিমবংপ্রদেশে একপ্রকার বিজালম্থী ভলুক (Ailurus fulgens) দেখিতে পাওরা বার। উহাদের গাত্রবর্ণ গেড়ী মাটীর ভার লাল, মুখদেশ ও কর্ণকৃহর সাদা লোমে আবৃত। কর্ণের বহির্দেশ এবং মুথের নিম্ন হইতে পুছের নিম্নদেশ পর্যান্ত ঘোর ক্ষেবর্ণ। মুথ হইতে সমগ্র দেহভাগ ২২ ইঞ্চি ও পুছত প্রায় ১৬ ইঞ্চি।

এই স্থলর পশু নেপালে 'ওয়া' নামে পরিচিত। ইহাদের
খাদ্যাদি ভল্পকের অন্তরপ, কেবলমাত্র জলপান ও মৃত্রত্যাগ প্রভৃতি বিড়ালের মত; কিন্তু মৃথোচ্চারিত শব্দ গুলি
ভল্পকের নাদের ভার। ছগ্ম মিশ্রিত অন ইহাদের একটী
উপাদের খাদ্য। বদন্তাগমে গর্ভিণীরা ছইটী শাবক প্রসব করে।
ভল্লকেশোর, চতুপদ প্রাণিবিশেষ (Arctonyx Collaris)
পূর্ববঙ্গ, আসাম, প্রহিট, আরাকাণ এবং নেপাল ও সিকিমের তরাই প্রদেশে ইহাদের বাস আছে। ইহাদের মন্তক,
গলা, ও বক্ষস্থল হরিদ্যাভ শ্বেত এবং পশ্চাদ্যাগ কৃষ্ণাভ ধুসর।
একটী বন্ধঃপ্রাপ্ত পশু প্রায়, ২৫ ইঞ্চি লখা হইয়া থাকে।

দিবাভাগে ইহারা গাঢ় নিদ্রায় অভিভূত থাকে এবং নৈশান্ধকারে ইহার। ধীরে ধীরে শীকারের জন্ত বহির্গত হয়। স্থলদেহ হেতু ইহাদের গমন মন্থর। আবশুক হইলে ইহারা ভল্লকের ভার পশ্চাংপদে ভর দিয়া দাঁড়ায়। ইহারা ফলমূল অথবা মাংসাদি থাইতে ভাল বাদে।

ভল্লুক (পুং) ভল্লতে ইতি ভল্ল-(উলুকাদয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১)
ইতি উকপ্রত্যেরেন সাধুং। ১ জন্তবিশেষ। চলিত ভালুক।
পর্য্যায়—ঋক,ভল্ল, সশল্য, হর্ষোষ, ভল্লুক, পৃষ্ঠদৃষ্টি, দ্রাঘিষ্ঠ, চিরায়ু,
হুশ্চর, দীর্ঘদশী ভালুক, ভালুক, অচ্ছ, ভাল্ল্ক। (শক্বত্না•)

২ কোষস্থ প্রাণি বিশেষ।

"শঙ্খনথগুকিশিষুকভলুক প্ৰভৃতয়ঃ কোষস্থাঃ ॥" ( সুক্ৰত স্ত্ৰস্থা• ৪৬ **জ•** )

ত খোনাক ভেদ।
"খোনাকো ভূতপুপশ্চ পূত্রকো মুনির্ক্তমঃ।
দীর্ঘন্তশ্চ কট্ন্সো ভল্ল্ইণ্টকোহরণুঃ॥ (বৈত্তকরত্না

৪ কুরুর। (রাজনি

)

ভব (পু) ভূয়তে ইতি ভূ-ভাবে অপ্। ১ জনা, উৎপত্তি। "ভবো জাতিসহস্রেষু প্রিয়াপ্রিয়বিপর্যায়ঃ।"

( যাজ্ঞবন্ধ্য• ৩১৬৪)

ভবত্যশ্বাৎ ভূ-অপাদানে অপ্। ২ শিব। (ভা ১৩)১৭।৩১)
মহাদেবের জলমূর্ত্তির নাম ভব। "ভবায় জলমূর্ত্তিয় নমঃ"
(পার্থিব শিবপূজা প্র৽) শতপথ ব্রাহ্মণে ইহার নামনিরুক্তি
এইরপ লিখিত আছে,—"তমব্রবীদ্ ভবোহদীতি তদ্যদশু

তন্নামাকরোৎ পর্যান্তস্তজ্ঞপমভবৎ পর্যান্যো বৈ ভবঃ" ( শত ।
বা • ভামাত ১০ ভবতি প্রভবত্যনেনেতি ভূ-অপ্। ত ক্ষেম।
(ভারত ১০২১ ১২৮) ভবতি উৎপদ্মতেংশিন্নিতি ভূ-আধারে
অপ্। ৪ সংসার। ৫ সন্তা। ৬ প্রাপ্তি। (মেদিনী)
৭ কারণ। (বৈশ্বকনি • ) (ক্লী) ৮ ফলভেদ, চালতা।
(রাজনি • )

ভবক ( গ্রং ) ভবতাদিতি ভূ-বুন্। ১ উৎপন্ন। ২ আশীর্কাচক ( সংক্ষিপ্ত সার )

ভবকল্ল (পুং) কলভেদ। (বায়পুরাণ) ভবকাণ্ডার (ক্লী) ভবাটবী। সংসাররূপ অরণ্য।

ভবকেতু (পুং) কেতুভেদ। বৃহৎসংহিতায় লিখিত আছে,
সিংহের লাঙ্গুলের আয় দক্ষিণাবর্ত্ত একটা শিখা দারা উপলক্ষিত যে একটা নিশ্ধ শক্ষ তারা পূর্বাদিকে দেখা যার,
তাহাকে ভবকেতু কহে। এই ভবকেতু যত মুহূর্ত্ত দৃষ্টিগোচর হইবে, তত মাস কাল অতুল স্থৃভিক্ষ হইবে। কিন্তু
যদি ঐ কেতু নিশ্ধ না হইয়া রক্ষভাব দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে
প্রাণনাশক রোগ হয়। (বৃহৎ স০ ১১অ০)

ভবক্ষিতি (স্ত্রী) ভবস্থ জন্মন: ক্ষিতি:। জন্মভূমি। "তথাপ্যহং যোষিদতত্ত্ববিচ্চ তে

দীনা দিদৃক্ষে ভব মে ভবক্ষিতিম্।" (ভাগ • ৪।৩)১১ )
ভবগুপ্তা, চক্রবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ত্রিকলিঙ্গের অধিপতি
ছিলেন।

ভব্যস্থার (পুং) ভবস্থ বনস্থ ঘদ্মরঃ ধ্বংসকারক:। দাবানল।
ভব্যক্রে, বৌদ্ধমতে জীবাত্মার জনাস্তর-পরিগ্রহরূপ চক্রবিশেষ। জগতে জীবের বিভিন্নরূপে উৎপত্তি ও নির্ত্তি
লক্ষ্য করিয়া বৌদ্ধগণ জীবাত্মার রূপাস্তরগ্রহণ ও ক্রমবিকাশকেই জীবজন্মের উৎকর্যাপকর্ষবােধক একটা চক্র\* রূপে
নির্দেশ করিয়া থাকেন। জীব কিরূপে মৃষিক জন্ম হইতে
শৃকর তাহা হইতে গো এবং ক্রমে গ্রন্থ ভ মহুষ্য জন্ম হইতে
বৃদ্ধত্ব লাভ করেন, তাহাই ইহাতে বিবৃত হইয়াছে। তিব্বতদেশীয় লাসানগরীস্থ দ্গে-লুগ্স্-প' নামক বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের
মধ্যে, সিকিমের তিষি দিঙ্গ' সজ্যারামে এবং অজন্টার গুহা-

\* বৌদ্ধমতে 'চক্ৰ' শব্দে সোপান, স্তর বা ক্রম বলা যাইতে পারে। তাহাদের 'ধর্মচক্র' ও 'সংসারচক্র' হইতে উক্ত অর্থই গৃহীত হয়। এই জ্বধামে জীবাল্মা কিরূপে পরিভ্রামি হইয়া থাকেন, ভবচক্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সংসার-লীলায় প্রবৃত্ত জীবাল্মা কিরূপে কর্মফলে এক দেহ হইতে দেহাস্তর প্রহণ (Transmigratory Existence) করেন, তাহা সাধারণকে জ্ঞাত-করণার্থ এই ভ্রচক্রের কল্পনা।

মন্দিরে ঐ ভবচক্রের প্রতিক্বতি পাওয়া গিয়াছে। উহাদের পরস্পারের মধ্যে সামাস্ত প্রভেদ লক্ষিত হইলেও, অর্থামূগতি প্রায়ই একরপ।

মহাধান-মতাবলম্বীরা বলেন, অহমিকা বা আত্মবাদ পিশাচ সদৃশ। ইহা সর্বাদাই মানবের অহিতসাধনে রত, স্থতরাং মানবমাত্রেই এই অমঙ্গলকর প্রেতরূপী পিশাচকে পরিত্যাগ করিয়া সাধুপথাত্বর্ত্তন করিবে। নির্বাণমোক্ষা-ভিলাধী মানব সৎকর্মে নিরত থাকিয়া ঈশ্বরোপাসনায় কালাতিপাত করিবেন, তিনি কখনও যেন ভ্রমক্রমে 'আমিত্র' উপলব্ধি না করেন। একমাত্র কর্মফলেই মান্ত্রের স্থগতি ও হুর্গতি হইয়া থাকে। সাধুচেতা দান ধর্ম-নিরত ব্যক্তি মাত্রেই সন্মার্গাবলম্বন জন্ত শ্রেষ্ঠলোক প্রাপ্ত হইবেন এবং ছক্রিয়াশীল অধার্মিক মাত্রেরই নীচলোকে গতি হইবে।

উক্ত ভবচক্র চিত্রে জীবাত্মার কর্মজন্ম বিবিধ যোনি পরিভ্রমণ ফল যেরূপ নির্ণীত হইয়াছে, তাহা যথাসম্ভব নিম্নে বিবৃত করা যাইতেছে :—



চিত্রথানি একটা চতুকোণ দৃশুপট। উহার উপরের ক, থ, কোণ এক ব্যাঘ্রচর্মধারী পুরুষের দক্ষিণ ও বাম হস্তে এবং নিমের গ, ঘ, কোণ পদন্বরের গুল্ফাস্থির উপর সংরক্ষিত। সেই ব্যক্তির শিরস্থিত জটামধ্যে নৃকরোটি বিলম্বিত, যেন উহা বীভৎস মৃত্যুরই পরিচায়ক। তাঁহার পরিধৃত ব্যাঘ্রচর্ম সন্মাদ, দান, ধর্ম ও ধ্যান বোগের আশ্রম প্রকাশ করিতেছে। চিত্রপটের মধ্যস্থলে ছ্মলোক এবং বহির্ভাগে মানব-জ্বের ষাদশ নিদান প্রকল্পিত হইরাছে। উহার ১ চিত্রে মরুষ্য জম্মের স্থথ শান্তি প্রকটিত হইরাছে এবং ৬৯ চিত্রে বম লোকের বীভংস চিত্র অঙ্কিত আছে। ২র চিত্রে ব্রহ্মাদি স্থর-লোক, ৩র চিত্রে অশান্তিকর অস্থরলোক, ৪র্থ চিত্রে পশুপক্ষী প্রভৃতি তির্যাক্লোক এবং ৫ম চিত্রে প্রেতলোক বিভ্যমান।

অজণ্টা-খোদিত ভবচক্রের ব্যাখ্যা স্বতন্ত্র। উহার প্রতিক্বতি একথানি চাকার স্থায়। চক্রের কেন্দ্রন্থলে বা নাভিদেশে কুপোত, দর্প ও শৃকরের মৃত্তি-রাগ, ছেষ ও মোহের প্রতিকৃতিস্বরূপ অঙ্কিত। এই তিনকে কেব্র করিয়া দংসারচক্র ঘুরিতেছে। তাহার নেমিদেশে ১২টী ঘরে দ্বাদশ নিদানের দ্বাদশ মূর্ত্তি, মনুষ্য-জীবনের ইতিহাদ প্রকটিত করিতেছে। ১ম ঘরে এক অন্ধ উষ্ট্রকে চালনা করিতেছে। উষ্ট্র অবিদ্যার প্রতি-त्र<sup>भ</sup>, **ठानक अ**त्रः कर्ष। अत्यत्र आत्रत्य मञ्चा शृर्तकत्यत কর্ম কতু ক চালিত হইয়া অন্ধ উদ্লের মত অবিদ্যার বোরে যুরিয়া বেড়ায় ও নৃতন জন্মের প্রতি ধাবিত হয়। ২য় ঘরে কুন্তকাররূপী কর্ম্ম সংস্কাররূপ মাল্যায় বা মৃত্তিকায় মহুষ্যের অন্তঃশরীররূপ ঘটের নির্দ্মাণ করিতেছে। ৩য় ঘরে বানর-মূর্ত্তি অপূর্ণ মনুষ্যের বিজ্ঞানের অন্তিত্ব বুঝাইতেছে। ৪র্থ ঘরে বৈত্ব, রোগীর নাড়ী টিপিতেছে, অর্থাৎ স্পন্দনশীল মুম্বার বা 'নামরূপ' বাহজগতের সহিত স্পর্শলাভের জন্ত (यन गांकूल क्हेब्राइ)। «भ घरत भूरशास्त्र ভिতत क्हेर्ड ত্রইটা চক্ষু উঁকি মারিতেছে, অর্থাং 'ষড়ায়তন'-রূপ ইক্রিয়-সমষ্টির মধ্য হইতে মনুষ্যর বাহাজগতে চাহিতেছে।

এই অবস্থায় জণাবস্থা হইতে মুক্ত মনুষ্যোর সহিত বাহ্য-জগতের ক্রিয়া যথারীতি বিকাশ পায়। ৬ ছ ঘরে আলিঙ্গন-বদ্ধ দম্পতী মনুষোর সহিত জগতের—অন্তর্জগতের সহিত বাহ্যজগতের স্পর্শ স্ট্রনা করিতেছে। এই স্পর্শের ফলে বেদনা বা হঃখাদি অমুভূতির আরম্ভ। ৭ম চিত্রে অপরের নিশিশু তীর একের চকু মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া অনুভূতির পরিচর দিতেছে। ৮ম ঘরের স্থরাপানরত মন্মুষ্যমূর্ত্তি তৃষ্ণা বা ৰাদনার বিকাশ করিতেছে। মহুষ্য এখন সংসারে মজিয়াছে; দংসারের গাছ হইতে আগ্রহ ও আস্ক্রির সহিত ফলসংগ্রহে প্রবৃত্ত। ১ম ঘরের ফলাক্ষী মন্ত্রয় উপাদান বা সংসারশক্তির প্রতিমূর্ত্তি। ১০ম ঘরে নবোঢ়া বধুর মূর্ত্তি 'ভব', অর্থাৎ মহুষ্যের সংসারে গৃহন্তরূপের অন্তিত্ব-পরিচায়ক, মমুষ্য এখন ঘর করা পাতিয়া গোটামানুষ হইয়াছে। তারপর ১১শ চিত্রে নবপ্রস্ত শিশুদ্র জননীমূর্ত্তি। স্স্তানের জন্ম 'জাতির' অর্থবোধক—জন্মের পর মন্যুষ্যের আর কোন कार्या नाहे। छेलमःशाद्र क्रवामत्रण; ১२म चत्त्र 'वाटमत দোলার' উপর শয়ান শবমূর্ত্তি।

ভবচক্র-অন্ধিত চিত্রে ১২টা নিদানের পরম্পার সম্বন্ধ দেখান হইরাছে। হিন্দুশাস্ত্রে মন্থ্যের ১০ দশার উল্লেখ আছে। বৌদ্ধগণ মন্থ্যের দ্বাদশ দশা স্বীকার করিয়া থাকেন। প্রতীত্যসমুৎপাদ সেই দ্বাদশ দশার ধারাবাহিক চিত্র। তিব্বতে প্রদিদ্ধি আছে,—মাধ্যমিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা নাগার্জ্ক্র এই চিত্রের উদ্ভাবন করিয়াছিলেন। মহুষ্য যদি বোধিসত্ত্বের প্রবর্তিত পন্থার অন্থুসরণ করিয়া কামক্রোধাদি রিপুগণকে বিস্ক্রানপূর্বক সন্মার্গাচারী হন, অর্থাৎ ব্যান্তর্ম্ম পরিধান করিয়া ধ্যানযোগ ও দানধর্ম অবলম্বন করেন, তাহা হইলে তাঁহার সেই সাধুকর্মের ফলস্বরূপ স্থগতি লাভ হইয়া থাকে। আর যদি তিনি লোভক্রোধাদির বশীভূত হইয়া কুক্রিয়াহিত হন, তাহা হইলে তাহার অধোগতি ঘটিয়া থাকে। কর্মবলে ইক্রিয়-বিজয়ী অহংবাদ-পরিশ্রু জীবাত্মা নির্বাণমুক্তি লাভ করিতে সমর্থ। যে ব্যক্তি মোহ ও মাৎসর্য্যে বিমোহিত থাকিয়া সংসারবাত্মা নির্বাহ করেন, তাঁহার পূর্বজন্মকৃত পুণ্যভোগ সমাপ্ত হইয়া থাকে। মানবের এই স্থগতি ও হুর্গতি তাহার ইচ্ছাধীন কর্মফলের উপর নির্ভর করিতেছে।

সাধনদিদ্ধ ব্যক্তির পক্ষে নির্বাণলাভ যেরপে আয়াস-সাধ্য, ব্যদনাদক্ত ব্যক্তির কামলোকে নিমজ্জনও সেইরপ অবহেলাসাপেক। বৌদ্ধশাস্ত্রে মানবের শোকহঃখের উপাদানভূত
১২শটী নিদানের উল্লেখ আছে। উক্ত চিত্রে ১ হইতে অঙ্কিত
১২শটী স্থানে তাহাদের চিত্র প্রদত্ত হইয়াছে। শাক্যবৃদ্ধ
মন্ত্য্য-জন্ম সাধনা দ্বারা বৃদ্ধ লাভ করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রে
তাঁহারও জীবযোনিভ্রমণের উল্লেখ আছে। ভবচক্রে পরিভ্রমণ করিয়া স্বীয় স্কৃকতি-বলে তিনি নির্বাণ-মুক্তিরূপ উন্নতিসোপানে আরোহণ করিয়াছিলেন।

বুদ্ধ, জীবের তুর্গতি দেথিয়া দয়া-পরবশ হন। তিনি চিত্রবর্ণিত ষড়বিধ অবস্থাতেই জীবের মঙ্গলের জন্ম শিক্ষা দিয়াছিলেন।

ভবচেছদ (পুং) ১ সংসারবন্ধন উন্মোচন। ২ জগতের ধ্বংস। ৩ গ্রামভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৩৩৮১)

ভবৎ (ত্রি) ভাতি বিদ্যতে ইতি ভা-ডবতু। যুশ্মদর্থ। তুমি। এই শব্দের ত্রিলিঙ্গে 'ভবান্, ভবতী, ভবং' এই তিনটী রূপ হইবে।

"ভবতাং নাশ্যিষ্যামি তৎক্ষণাৎ পরমাপদঃ।"

( मार्क ए छ म् १० ५०।० )

২ মান্ত, পূজা। ভূ-শত। ৩ বর্ত্তমানার্থ, উৎপদ্যমান, এই অর্থে ভবং শন্দের ত্রিলিঙ্গে ভবন্, ভবস্তী ও ভবং রূপ সাধিতে হইবে।

"চাতুর্বণ্যং ত্রেরা লোকাশ্চরারশ্চাশ্রমাঃ পৃথক্। ভূতং ভবং ভবিষ্যঞ্চ সর্বাং বেদাং প্রসিধ্যতি ॥"(মন্তু১২।৯৭) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯।১৪)

ভবতী (স্ত্রী) ভবৎ-ঙীপ্। > বিষাক্ত বাণভেদ। (শন্দরত্না•)
২ দীপ্তিমতী। ৩ মাতা, পূজ্যা।

"বর্গারোহণবৈজয়ন্তি ভবতীং ভাগীরণীং প্রার্থয়ে ॥" ( বাল্মীকিক্বত গঙ্গান্তোত্র )

ভবত্রাত (পুং) ১ ধর্মোপদেশক, গুরু। সংসার-যন্ত্রণা হইতে ত্রাণকর্ত্তা।

ভবদ ত, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি নৈষধীয়-টীকা ও তত্তকামুদী নামে শিশুপালবধ-টীকা রচনা করেন। ইনি দেবদত্তের পুত্র, নারায়ণের পৌত্র এবং দিবাকরের প্রপৌত্র ছিলেন।

তবদা (স্ত্রী) স্কলাম্চর মাতৃতেদ। (ভারত শ্ল্যপ । ৪৭ অ । )
তবদারু (পুং ক্লা) ভবপ্রিয়ং দারু। দেবদারুবৃক্ষ। (রাজনি । )
তবদীয় (ত্রি) ভবং-ছ্স (ভবতষ্ঠকছসো। পা ৪।২।১১৫)
যুগ্ধংসম্বরীয়, তোমার, তোমার সম্বন্ধি।

"শ্রাতিনূরে ভবদায়কার্তিং কর্ণো চ তুষ্টো ন চ চক্ষ্ণী মে।
দ্যোর্বিবাদং পরিহর্ত্তুমিক্তন্ সমাগতোহহং তব দর্শনায়॥"(উদ্ভূট)
ভবদেব, পাগুববংশীয় জনৈকরাজা। উদয়নের পূত্র। ইনি
রণকেশরী ও চিস্তুহর্গ উপাধিতে ভূষিত ছিলেন।

ভবদেব, কএকজন সংস্কৃত গ্রন্থকার। ১ অপরাজিতাপৃচ্ছানামে বাস্ত্রশাস্ত্র প্রথনিক ধর্মশাস্ত্র-প্রথনিতা, মদন পারিজাতে ইহাঁর মত উক্ত হইয়াছে। ৩ কর্মার্ম্প্রটানপদ্ধতির রচয়িতা। ৪ কারকবাদটিপ্রন, তর্কপ্রকাশটিপ্রন ও পঞ্চলকণীটিপ্রন নামে গ্রন্থত্রপ্রথণয়নকর্ত্তা। ৫ তন্ত্রবার্ত্তিক-টীকাপ্রণেতা। ৬ নির্ণয়াম্ত-রচয়িতা। ৭ ব্রহ্মস্ত্রটীকা-রচয়িতা। ৮ মদালসাধ্যায়িকা প্রণয়নকর্তা। ১ ব্যবহারতিলক-প্রণেতা। ১০ সরিপাতচন্ত্রিকা নামক বৈত্রকগ্রন্থরচিয়তা। ১১ সাংখ্যকারিকা বৃত্তি প্রণেতা। ১২ তদ্বিতকোষ রচয়িতা।

ভবদেব ग्रांशालक्कात. श्विष्ठ- প্রণেতা। ইনি

ভট্টাচার্য্যের পুত্র।

ভবদেব পণ্ডিতক্বি, বৈশেষিকরত্বমালা-প্রণেতা।
ভবদেব ভট্ট, ১ সম্বন্ধ-বিবেকপ্রণেতা। ২ দানধর্মপ্রক্রিয়াকার।
৩ পাতঞ্জলস্ত্র-ভাষ্য-রচয়িতা। ইনি মিথিলাবাসী পণ্ডিত
ক্ষণেবে মিশ্রের পুত্র। মহামহোপাধ্যায় ইহাঁর উপাধি ছিল।
৪ প্রায়ন্চিত্রপ্রকরণ বা নিরূপণ-প্রণেতা জনৈক স্মার্ত্ত। ইনি
বঙ্গবাসী ছিলেন। ইহাঁর স্মৃতিগ্রন্থ মিথিলাবাসীর বিশেষ
আদরের ধন। উড়িয়্যার অন্তর্গত ভ্বনেশ্বরের অনস্তবাম্বদেবের মন্দিরে উৎকার্ণ কুলপ্রশন্তি হইতে ইহার এইরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যায়:—

'সাবর্ণগোত্র-সন্তৃত ব্রাহ্মণগণ (রাজা হইতে) শতশাসন গ্রাম লাভ করেন। তন্মধ্যে রাচ্দেশের সিদ্ধল গ্রাম সর্ব্বপ্রথম। যিনি সিদ্ধল গ্রাম লাভ করেন, তাঁহার উচ্চবংশে মহাদেব, ভবদেব ও অট্টহাস নামে তিন মহাত্মার জন্ম হয়। ভবদেব বিদ্যা ও বুদ্ধিতে গণ্যমান্য হইয়া গোড়াধিপের নিকট হইতে रिखनी धाम প্রাপ্ত হন। এই ভবদেবের রথাক প্রভৃতি ৮টী পুত্র জন্মে। রথাঙ্গের পুত্র অত্যঙ্গ, তৎপুত্র আদিদেব: ইনি বঙ্গাধিপের বিশ্রামদচিব, মহামন্ত্রী, মহাপাত্র ও সান্ধিবিগ্রহিক ছিলেন। ইহার পুত্র গোবদ্ধন বন্যঘটী-কুলোম্ভবা এক ধর্মিষ্ঠার পাণিগ্রহণ করেন। তাঁহারই গর্ভে পণ্ডিতপ্রবর ভবদেব ভট্ট জন্ম লংয়া ছিলেন। এই ভবদেবের মন্ত্রণাপ্রভাবে রাজা হরি-বর্মদেব ও তংপুত্র বহুদিন রাজ্যভোগ করিতে সমর্থ হন। তিনি বৌদ্ধ-শাস্ত্র-সমুদ্র মন্থন কার্য্যা পাষ্ট ও বৈত্তিকদিগের মত খণ্ডন করেন। দিদ্ধান্ত, তন্ত্র ও গণিত শান্ত্রে তাঁহার বিশেষ ব্যুৎপত্তি ছিল। পূর্বোক্ত ধর্মশান্তের নিবন্ধসমূহের উদ্ধার ব্যতীত তিনি নবীন হোরাশাস্ত্র, ভট্টোক্ত মীমাংসানীতি ও ন্যায়-শাস্ত্র রচনা করিয়াছিলেন। আয়ুর্কোদাদি শাস্ত্রেও তাঁহার অপূর্ব পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার অপর নাম 'বালবলভীভূজঙ্গ'। তিনি রাচ্দেশের নানাস্থানে জলাভাব দূর করিবার জন্ম জলাশয় প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। উক্ত অনস্তবাস্থদেবের मिनत এই महाजात कीर्छि এবং मिनत्रभार्यत्र महतावत जाहा-রই যত্তে নির্মিত।

এই ভবদেবভট্ট বালবলভীভূজক্ষের পদ্ধতি অনুসারে আজও রাড়ীয় এক্সিণ সমাজের সংস্কারাদি সম্পন্ন হহয়া থাকে\*। ইনি ছন্দোগপদ্ধতিও প্রথমন করেন।

ভবদেব মিশ্র, ১ বৃহচ্ছদরত্বতীকা-প্রণেতা। ২ স্ববোধনী নামী
রঘুবংশটীকা-রচয়িতা। ৩ জনৈক বিখ্যাত পণ্ডিত, কৃষ্ণদেবের
পুত্র। ইনি ১৬৪৬ খৃষ্টাবেদ পট্টনে থাকিয়া পাতঞ্জলীয়াভিনবভাষ্য, বোগদর্পণটীকা, যোগবিল্টীকা, যোগসংগ্রহ, যোগস্ত্রবৃত্তিটিপ্লন, রামলীলা ও শাণ্ডিলাস্ত্রাভিনবভাষ্য প্রভৃতি
গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভবদ্দেব (পুং) শ্বৃতিকোস্তভবর্ণিত জনৈক পণ্ডিত।
ভব্দ্বিধ (ত্রি) ভবতো বিধা এব বিধা ষদ্য। যুশ্মংসদৃশ।
ভব্ন (ক্রী) ভবতাশ্মিলিতি, ভূ-অধিকরণে লুট্ট। ১ গৃহ।
(মন্তু ১১/১৮) ২ প্রাদাদ।

"দেবরাজস্থ ভবনং বিবিশাতে স্থপুজিতৌ।" (ভারততা৫৪।১৩) ভূ-ভাবে ল্যুট্। ৩ ভাব। ৪ জন্ম। ৫ সন্তা। (মেদিনী)

ভবদেবের এই কুলপ্রশন্তি থৃষ্টীয় ১০ম বা ১১শ শতান্দে উৎকীর্ণ হয়। তাহা হইলে, তাহার বৃদ্ধাতিবৃদ্ধ-পিতামহ ১ম ভবদেব অবশুই ৮ম বা ৯ম শতান্দের লোক হইতেছেন, স্বতরাং সিদ্ধল গ্রাম-প্রাপ্তি ও পঞ্চ-ব্রাহ্মদের গৌড়াগমন যে তৎপূর্ব্বে সংঘটিত হইয়াছিল, তাহা খীকার করিতে আর কোন বাধা থাকে না। বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস,—ব্রাহ্মণকাণ্ডে কুলপ্রশন্তির প্রতিকৃতি ও পাঠ প্রদত্ত হইয়াছে। ভবনদ (পুং) ভবদাগর, সংদার-দমুদ্র। ভবনন্দ (পুং) জনৈক প্রাচীন অভিনেতা। (কথাদরিৎদা ২০০৫) ভবনন্দিন (পুং)ভবের পুত্র।

ভবনপতি (পুং) ভবনস্থ পতিঃ ৬তং। ১ গৃহস্বামী ২ রাশ্রধীশ, রাশিচক্রের প্রতিঘরের অধিপতি।

ভবনাগ, > আখলায়নস্ত্রভাষ্য বা প্রয়োগ-ভাষ্যপ্রণেতা। ২ ভারশিব জাতির জনৈক অধিপতি।

ভ বনাথ, খণ্ডনখণ্ডথাগুটীকা-রচয়িতা।

ভবনাথ মিপ্রা, ১ অনর্থরাঘবটীকা-প্রণেতা। ২ মীমাংসানয়-বিবেকরচয়িতা। ০ ভাবপ্রকাশ-রচয়িতা ভাবমিশ্রের নামান্তর।

ভবনাধীশ (পুং) তবনস্ত অধীশ:। তবনপতি, গৃহস্বামী।
ভবনাশিনী (স্ত্রী) ভবং সংসারং জন্মাদিকং বা নাশয়তি
উৎসাদয়তি নাশয়তুং শীলমভোতি বা নশ-ণিচ্-ণিনি। সর্যুনদী, এই নদীতে স্থান করিলে পুনবার আর জন্ম হয় না, এই
জন্ম ইহাকে ভবনাশিনী কহে। (পুরাণ)

ভবনীয় ( জি ) ভবিতৃমহামিতি ভূ-অনীমন্। ভবিতব্য, ভব্য, উৎপত্ত্যৰ্হ।

ভবস্ত (পুং) ভবতাত্তেতি ভূ- (তু ভূ বহিবদীতি। উণ্ এ১২৮) ইতি বচ্, দ চ বিদ্ভবতি। বর্ত্তমান কাল। (উজ্জ্লন) ভাস্তি ইতি ভা-ডবতু—ভবং। ভবং শব্দের পুংলিকে প্রথমার বহুবচনে 'ভবস্তঃ' হয়।

"কে বৈ ভবস্তঃ ক\*চাদৌ বভাহং দৃত ঈপ্সিতঃ।"
(ভারত ৩,৫৪।২)

উপনয়নের পর ব্রাহ্মণ ভিক্ষা করিবার সময়; ব্রাহ্মণকে ভবৎ-পূর্ব্ব, ক্ষত্রিয়কে ভবন্মধ্য এবং বৈশুকে ভবদন্ত সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা করিবে।

"তবংপূর্বাং চরেট্রৈক্ষমুপনীতো ছিলোতম:।
তবন্ধাং তুরাজভো বৈশুস্ত ভবগুতরম্॥" (মমু ২।৪৯)

ভ ব জি (পুং) ভূ (ভূবো ঝিচ্। উণ্ ৩।৫০) ইতি ঝিচ্। বৰ্ত্তমান কাল। (উজ্জ্জ্ল)

ভবন্নাথ (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১০)১৪৯।৪৫)

ভবনান্য (পুং) রাজপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপুরাণ)

ভবপীঠ, শিবলিঙ্গাধিষ্ঠিত পীঠভেদ। (শিবপুরাণ)

ভবভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি তত্তবোদ্দী নামে শিশুপালবধ-টীকা ও স্থবোধিনীনামে রঘুবংশটীকা প্রণয়ন করেন।

ভবভাবন (পুং) বিষ্ণ।

ভবভূত (ক্নী) ভবরূপ, অবিতথস্বরূপ পরমেশ্বর। "বিশ্বরূপং ভবভূতমীডাং" (শ্বেতা • উপ • ) ভবভূতি (পুং) ভবেন শিবেন ভৃতিরৈম্বর্যাদিকং যশু ভব এব ভৃতির্যশ্রেতি বা, শিবোপাসনরৈবাশ্ব বিল্বা উৎপত্তে স্তথা অং। মালতীমাধবাদি নাটককর্তা, একজন কবি। প্র্যায়—ভূগর্ভ। (জ্ঞাধর)

প্রদিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি মালতীমাধব ব্যতীত উত্তররাম-চরিত ও বীরচরিত নামে আরও চুইখানি নাটক প্রাণ্যন করিয়া নাট্যজগতে প্রদিদ্ধিলাভ করিয়াছেন। তদ্রচিত গ্রন্থর পাঠ করিলে নাট্যকারের অত্যন্তুত রচনা-কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়। কবি নাটকাক্ষ মধ্যে অভিনব দশ্য-সমূহের অবতারণা করিয়া স্বীয় নাট্যশক্তির ও বৃদ্ধিবৃত্তির তীক্ষ প্রফুরণ সাধারণের গোচরীভূত করিয়াছেন। নাটকের ভাব-গভীরতা ও অভিনয়-নিপুণ্ডা অহুধাবন করিলে অন্তঃকরণে যুগপং বিশ্বন্ধ ও অপূর্বাত্ত সমুদিত হয়। উত্তরচারিতে শবুকনিধন-কামী রামচক্রকে জনস্থানে আনাইয়া কিরূপ কোশলে কবি সকল দিকু রক্ষা করিয়াছিলেন, তাহা ভাবিলে চমৎকৃত হইতে হয়। পাছে দেই পূর্বস্থতিসমূহ সন্দর্শনে তাঁহার চিত্তে অবশ্রভাবী পরিতাপ ও বেদনা সমুপস্থিত হয় এবং তজ্জ্য ভাবী কোন গ্র্ঘটনা সম্পাদিত হইতে পারে. এই আশকা করিয়া কবি অপূর্ব্ব-কৌশলে রামন্ত্রদয়ে শান্তিবিধান জন্ত ছায়ারূপী সীতাকে আনয়ন করিয়া নাট্যশক্তির পরাকাষ্ঠা দেখাইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের দপ্তমাঙ্কে, তিনি রাম-চরিত্র অভিনয়ের মধ্যে স্বতম্ত্র দীতাচরিত্রের অভিনয় অবতারণা कतिया नागानिक ७ वृद्धित अपूर्व-विकाम ध्वकरेन कतिया-নাট্যাভিনয়ের এই অলৌকিক আলোকরশ্মি তিনিই স্বীয় প্রথর-কুশলী বৃদ্ধিপ্রভাবে সর্বপ্রথমে প্রাচীন সংস্কৃতজগতে প্রদীপিত করিয়া গিয়াছেন \*।

গ্রন্থকারের জীবনেতিহাসের কোন বিশিষ্ট ঘটনা লিপিবদ্ধ হয় নাই। এই কারণে তাঁহার বালাজীবন ও বার্দ্ধকোর কোন অপূর্ব্ব আখ্যায়িকা পাওয়া যায় না। বীরচরিত ও মালতীমাধবের প্রস্তাবনায় কবি স্ত্রধার মূথে এইরূপ আত্মপরিচয় জ্ঞাপন করিয়াছেন;—দক্ষিণাপথের বিদর্ভদেশের অস্তঃপাতি পদ্মপুর নগরে কবির জন্মভূমি। ঐ নগরে যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় শাখাধ্যায়ী, কাশ্যপগোত্রসম্ভূত, ধর্মানুষ্ঠানরত, পংক্তিপাবন, পঞ্চাগ্রিক ও সোম্যজ্ঞকারী ব্রন্ধবাদী ব্রান্ধণ গণের বাস ছিল। তাঁহাদের বংশে বাজপেয়্যজ্ঞসম্পাদনকারী

<sup>\*</sup> উক্ত উত্তরচরিতের অমুবাদক পণ্ডিতবর উইলসন্ লিখিয়াছেন মে, 
যুরোপীয় কবি Shakespear, Beaumont ও Fletcher প্রভৃতি নাটকাঙ্ক মধ্যে নাটকের অবতারণা করিয়া গিয়াছেন; কিন্ত তাহারা সকলেই ভারতীয় মহাকবি ভবভূতির পরবর্তী।

পূজ্য মহাকবি গোপাল ভট্টের জন্ম হয়। এই গোপালের পৌত্র ও পবিত্রকার্ত্তি নীলকণ্ঠের পুত্ররূপে ভবভূতি জন্ম গ্রহণ করেন \*।

তাঁহার পিতৃপুরুষণণ বেদবিদ্যায় স্থপণ্ডিত ছিলেন। বংশগত বিভানুশীলন গুণে এবং স্বীয় অসাধারণ প্রতিভা ও অধ্যবসায় সহকারে সংস্কৃত রচনায় পারদর্শিতার জন্ম তিনি অনন্য-সাধারণ শ্রীকণ্ঠ উপাধিতে সমলক্কৃত হইয়াছিলেন। তাঁহার মাতার নাম জাতুকণী ছিল । বাল্যকালে তিনি সর্ম্মশাস্ত্রজ্ঞ জ্ঞাননিধি নামক জনৈক উপাধ্যায়ের নিকট অধ্যয়ন করেন ‡।

বিদর্ভদেশে \$ জন্মগ্রহণের পর, ভবভৃতি তাঁহার বাল্য-জীবন কোথাও কিরূপে অতিবাহিত করিয়াছেন, তাহার কোন সঠিক বৃত্তান্ত অবগত হওয়া যায় না। মালতীমাধব প্রকারণ পাঠে আমরা এই মাত্র জানিতে পারি যে, তাঁহার সময়ে কুণ্ডিনপুরে বিদর্ভের রাজধানী প্রতিষ্ঠিত ছিল ¶। যে পদ্মপুর তাঁহার জন্মস্থান তাহা এক্ষণে জনশ্ভ ঘোর অরণ্যে পর্যাবদিত হইয়াছে।

ঐতিহাসিকগণ ভবভূতির আবির্ভাব-কাল-নির্ণয়ে গভীর গবেষণার সহিত যে সকল প্রমাণ সংগ্রহ করিয়াছেন, তন্ধারা ভবভূতিকে খৃষ্টীয় ৮ম শতান্ধীর লোক বলিয়া কল্পনা করা যায়। অযোধ্যাপতি রামচন্দ্রের চরিতাখ্যান লইয়া যতগুলি নাটক রচিত হইয়াছে, তয়ধ্যে কবির উত্তরচরিত ও বীরচরিত সর্বাপেক্ষা প্রাচীন \*\*। কালিদাস ও ভবভূতিকৃত কাব্যের

\* "অন্তি দক্ষিণাপথে পদ্মপুরং নাম নগরম্। তত্র কেচিত্তৈন্তিরীয়িণঃ কাশ্যপাশ্চরণগুরবঃ পংক্তিপাবনা পঞ্চায়মো ধৃতব্রতাঃ সোমপীথিনঃ উড্ডম্বরা ব্রহ্মবাদিনঃ প্রতিবসন্তি। তদামুমায়ণস্য তত্র ভবতে। বাজপেয়মাজিনো মহাকবেঃ পঞ্চমস্থাইতিনামো ভট্টগোপালস্থ পৌত্রঃ পবিত্রকীর্তেনীলক্ষ্ঠস্যায়্বন্সন্তবঃ শ্রীক্ষ্ঠপদলাঞ্চনো ভবভূতিনীমজাতৃকর্ণীপুত্রঃ কবিমিত্রধেয়মস্মাকমিত্যত্র ভবস্তো বিদাংকুর্বস্তঃ।"

† ভবভূতির মাতা জাতুকর্ণ-গোত্রসন্তুতা ছিলেন। 'জাতুকর্ণগোত্র-সম্ভবরাৎ ভবভূতিজনয়িত্রী জাতুকর্ণী ইত্যভাধায়ি।' (উত্তরচ০ টীকা)

- ্র "শ্রেষ্ঠঃ পরমহংদানাং মহর্ষীণামিবাঙ্গিরাঃ। যথার্থনামা ভগবান্ যদ্য জ্ঞাননিধিগু রিঃ॥" (বীরচ• ১)
- \$ বর্ত্তমান বেরার প্রদেশ।
- ¶ এক্ষণে বিদার নামে খ্যাত।
- \*\* অধ্যাপক উইলসন, আনন্দরাম বড়ুয়া প্রভৃতি মনীষিগণ নানাযুক্তি
  সহকারে একথা প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। বালরামায়ণ ও প্রচত্তপাশুবনাটকপ্রণেতা রাজশেথর রামচরিত্র রচকদিগের এইরূপ পৌর্বাপৌর্য লিখিয়া
  গিয়াছেন—

পরস্পর তুলনায় কালিদাসকেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে হয়। কালিদাসের কবিতা সরল ও স্বাভাবিক, ভবভূতির কাবা দীর্ঘ-সমাস প্রয়োগে জটিল, কিন্তু তাঁহার স্বভাববর্ণনা প্রকৃতির বিশেষ অনুকারী।

তাঁহার রচনাশক্তি ও বর্ণনাশক্তি যুগপৎ বিশ্বরোদ্দীপক।
এরপ ভাষাধিপত্য অপর কোন কবির কাব্যে লক্ষিত হয় না।
তাঁহার লেখনী প্রস্ত ছরুহপদসমন্বিত দীর্ঘসমাস-বিন্যাস
মেঘমন্ত্রের ভায় স্লিগ্ধ, গন্তীর ও চিত্তগ্রাহী। মালতীর প্রণয়ে
নিরাশ হইয়া মাধব আত্মবিদর্জনার্থ শ্বশানঘাটে উপনীত
হইয়াছেন। কবি বিভীষিকাপূর্ণ সেই ভীষণ শ্বশানের যে
চিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন,তাহা উদাহরণ-স্বরূপ উদ্ধৃত হইল;—

"গুঞ্জৎকুঞ্জকুটীরকোশিকঘটা ঘুংকারসংবল্লিত ক্রন্দৎ-ফেরব চণ্ডতাৎকৃতিভূতপ্রাগ্ ভারভীমৈস্তটেঃ। অন্তঃশীর্ণ-করন্ধ-কর্পরপন্নঃ সংরোধকুলক্ষম। স্রোভোনির্গমঘোরঘর্ষরবা পারে শ্রাশানং সরিৎ।"

নিশীথসময়ে ভীষণ শাশানভূমে আগমনকারী মানবের হৃদয়ে স্বভাবতই ভীতিভাব উৎপন্ন হইয়া থাকে। তাহার উপর নৈশান্ধকার-বিজড়িত সেই চিতাগ্লির ক্ষীণদীপ্ত প্রভান্ন গাঢ় অন্ধকারময় শাশানপুরীর দৃশুসমূহ আরও বিভীষিকাময় হইয়াছে। ভূতসঙ্গপ্রস্ত ভয়, ক্ষীণালোক প্রকটিত পিশাচগণের অমান্থবিক আকৃতি, সমীরণের দেঁ। দেঁ। শন্দ, শবকল্পান, প্রতিহতপ্রবাহা শৈবলিনীর ঘাের ঘর্ষর নাদ, পেচকের উদাসকারী রব ও শৃগালের দীর্ঘশন্ধ—সেই ভীষণ শাশান-প্রদেশকে আরও ভয়াবহ করিয়া তৃলিয়াছে \*। উক্ত শ্লোকের দীর্ঘসমাস

"বভূব বল্মীকভবঃ কবিঃ পুরা
ততঃ প্রপেদে ভূবি ভর্তুমেগ্ঠতাম্।
স্থিতঃ পুনর্যো ভবভূতিরেখয়া
স বর্ত্তে সম্পাতি রাজশেখরঃ॥" (প্রচণ্ড পাণ্ডব)

\* ঐতিহাসিক এল ্ফিনষ্টোন তাহার খাশান-বর্ণনাকে সর্বব্যান্ত বলিয়া কল্পনা করিয়াছেন :—

'Among the most impressive descriptions is one where his hero repairs at midnight to a field of tombs, scarcely lighted by the flames of the funeral pyres and evokes the demons of the place whose appearance filling the air with shrill cries and unearthly forms is painted in dark and powerful colours, while the solitude, the moaning of the wind, the hoarse sound of the brook, the wailing owl and the longdrawn howling of the jackals which succeed on the sudden disappearance of the spirits, almost surpass in effect, the presence of their supernatural terrors.'

এবং সংবল্পিত, যুৎকার, চণ্ড, তাৎকৃত, ভূত, প্রাগভার, ভীম, ঘোর ঘর্ষর ও শশান প্রভৃতি পদ ভীতি-সঞ্চারের প্রধান সহায় হইয়াছে।

ভবভতির কাব্যে দার্ঘ-সমাসের প্রয়োগ দেখিয়া কোন কোন প্রত্তত্ত্ববিদ তাঁহাকে বাণভট্ট, দণ্ডা প্রভৃতির সমযুগবর্তী বলিয়া স্বীকার করেন \*। রাজতরঙ্গিণী-পাঠে জানা যায় যে, কবি ভবভৃতি কান্তকজরাজ যশোবর্শার সভায় বিদ্যমান ছিলেন।। বাকপতিরাজকৃত গৌড়বধ-গ্রন্থে ভবভূতিসমুদ্র হইতে কাব্যামৃত-মন্ত্রের কথা লিখিত হইয়াছে।

শাঙ্গ ধরপদ্ধতি, প্রচণ্ডপাণ্ডব, বাল-রামায়ণ, ডোজপ্রবন্ধ, প্রোচমনোরমা, সরস্বতীকণ্ঠাভরণ ও সাহিত্য-দর্পণ প্রভৃতি

\* বাণভট্ট, মরুর প্রভৃতি সংবৎ পঞ্চম শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। "কবির্বাকপতিরাজ ঐভবভূত্যাদিদেবিতঃ।

জিতো যযৌ যশোবর্দ্ধা তদগুণস্তুতিবন্দিতাম ॥" (রাজতর • ৪।১৪৪) রাজা যশোবর্দ্মা সংবং ৬ঠ শতাব্দের শেষভাগে কান্তকুক্ত-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ভবভৃতি যে তাঁহারই রাজস্বকালে বিদ্যমান ছিলেন, এ কথার প্রমাণ আমরা কাশিকাবুত্তির শেষাংশ-রচয়িতা বামনপ্রণীত ধ্বস্তালোক-লোচন হইতে জানিতে পারি, বামন উক্ত গ্রন্থে উত্তরচরিতের শ্লোক উদ্ধ ত করিয়াছেন। আলোচনা দ্বারা জানা ধার যে, বামন ৭ম শতাব্দের শেষভাগে বা ৮ম শতাব্দের প্রারম্ভে জীবিত ছিলেন।

ইন্দোর হইতে প্রাপ্ত মালতীমাধবের হস্তলিপির অঙ্কণেষে 'ইতি কুমারিল-শিষ্যকৃতে', 'ইতি কুমারিলম্বামীপ্রদাদপ্রাপ্তবাথৈতব শ্রীমতুম্বেকাচার্ঘ্যবিরচিতে,' ও 'ইতি ভবভূতি বিরচিতে,' পাঠ লিখিত থাকায় কোন পণ্ডিত ভবভূতিকে কুমারিলের শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিয়া থাকেন। এ কথা নিতান্ত অযৌক্তিক বলিবা মনে হয় না। কুমারিলকৃত সাংখ্যকারিকাভাষ্য ৫৫৭-৫৮৩ খ্ট্রান্দের মধ্যে চীন-ভাষায় অনুবাদিত হয়। ভবভৃতি যে কুমারিলের মতানুসত হইয়া-ছিলেন, তাহা তদ্বিরচিত নাটকের বৌদ্ধবিরোধ হইতে প্রতিপন্ন করা যায়।

মালতীমাধবের ভূমিকায় ডাঃ ভাগুারকর লিখিয়াছেন, 'পণ্ডিত্সমাজে ভব-ভূতি কালিদাসের সমসাময়িক বলিয়া প্রবাদ আছে।' উক্ত প্রবাদটী এই---ভবভূতি উত্তররামচরিত রচনা করিয়া কালিদাস সমীপে গ্রন্থসম্বন্ধে মতজিজ্ঞাসা করেন। কালিদাস তৎকালে চতুরক্ষক্রীড়ায় রত থাকায় ঐ নাটকথানি উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিতে আদেশ করেন। আদ্যোপান্ত শ্রবণ করিয়া কালিদাস

> 'কিমপি কিমপি মন্দং মন্দমাসভিযোগা-দবিরলিতকপোলং জল্পতোরক্রমেণ। অশিথিলপরিরস্তব্যাপতৈকৈকদোকো-রবিদিতগতধামা রাত্রিরেবং ব্যরংসীৎ ॥' (উত্তর ৬)

এই শ্লোকের ৪র্থ চরণে 'এবং' শব্দে একটা অনুস্বার অধিক হইয়াছে।' তাঁহার উপদেশ মত ভবভূতি 'রাত্রিরেব ব্যরংদীৎ' পাঠ লিখিয়া লইলেন। এই কুদ্র প্রবাদবাক্যের উপর নির্ভর করিয়া ভবভূতিকে কালিদাদের সমসাময়িক

বলিতে পারা যায় না।

সম্বোষ-সহকারে বলিলেন গ্রন্থানি উত্তম হইয়াছে, কিন্তু-

গ্রন্থে ভবভূতির উল্লেখ আছে; কিন্তু তাহা হইতে তাহার কাল-निर्णस विस्थि स्विधा नाहे।

ভবভূতিক্ত মালতীমাধব-প্রকরণ অভিনিবেশপূর্বক পাঠ করিলে তৎসাময়িক বৌদ্ধ ও তান্ত্রিক সমাজের আত্যম্ভরীণ অবস্থার আভাস পাওয়া যায়। কুমারিল প্রভৃতি সেই বৌদ্ধ-মত-প্লাবিত ভারতে ব্রাহ্মণ্য-ধর্ম ও বৈদিকক্রিয়াকলাপাদি স্থাপনে যেরূপ বন্ধপরিকর হইয়াছিলেন, কবি ভবভৃতি স্বীয় নাট্যকাব্যে পরোক্ষভাবে সেই মতের পোষকতা করিয়া গিয়া-ছেন।পরিব্রাজিকা কামন্দ্রকীর কার্য্যকলাপ অবলোকন করিলে. তৎকালে বৌদ্ধ-সমাজের ভগাবস্থা বলিয়াই মনে হয়। মালতী-মাধবকে বিবাহসূত্রে আবদ্ধকরণ এবং মাল্ডীর সৌভাগা-বৃদ্ধির জন্ত কৃষ্ণচতুর্দশীতে শিবপূজার্থ পুষ্পচয়ন দেখিয়া অনুমান হয় যে,তথন হিন্দুধর্ম পুনরভাদিত হইতেছিল: বস্তুতঃ ঐ সময়ে বৌদ্ধগণ শিবারাধনা করিবেন-কি বুদ্ধমার্গ অনুসরণ कतिरवन, किছूरे शित कतिरा भारतन नारे। ज्रकारन বৌদ্ধ ও হিন্দু-সম্প্রদায়ের মধ্যে পরম্পর বৈরভাব ছিল না। বান্ধণ-মন্ত্রী ভূরিবস্থ ও দেবরাত বৌদ্ধ-কন্তা কামন্দকী ও সোদামিনী প্রভতির সহিত একত্র এক গুরুর পাঠশালে অধ্যয়ন করিতেন। দ্বিতীয় অঙ্কের 'গীতশ্চায়মর্থো২ঙ্গির্দা' ইত্যাদি वाटका द्वीक्वगट्वत हिन्तु-मःहिलानि अधायन श्रृहिल इहेयाटह ।

ভবভূতির সমসাময়িক তান্ত্রিক-সমাজের অবস্থা অতীব শোচনীয় ছিল। সোদামিনী, কপালকুগুলা ও অঘোরঘণ্টের চরিত্রে তাহা দম্পূর্ণরূপে প্রতিফ্লিত হইয়াছে। সোদামিনী-চরিত্রে বৌদ্ধগণের স্বধর্মত্যাগপূর্বক অংঘারীশৈব বা তান্ত্রিক উপাসনার আভাস আছে। প্রথমে সৌদামিনী বৌদ্ধধর্মা-वनिषिनी ছिल्न, পরে অঘোরঘণ্টের শিষাত্ব গ্রহণপ্রক গুরুচর্য্যা, তপদ্যা, তন্ত্র, মন্ত্র, যোগ, অভিযোগ প্রভৃতির অনু-ষ্ঠান দারা সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই তান্তিক ধর্ম্মগ্রহণে বৌদ্ধেরা বিশেষ বিদ্বেষ ভাব প্রকাশ করে নাই।

পঞ্চমাঙ্কে চামুণ্ডা সমীপে বলিদানের ব্যবস্থা দেখিয়া অনু-মান করা যায় যে, তংকালে দাক্ষিণাত্যে নরবলি প্রচলিত ছিল। অঘোরঘণ্ট ও কপালকুণ্ডলা এই পিশাচ-প্রকৃতির চরম নিদর্শন \*।

তাঁচার বীরচরিত ও উত্তরচরিত পাঠ করিলে বৈদিক সমাজের বিশিষ্টলক্ষণসমূহ অবগত হওয়া যায়। লব ও কুশের জাতকর্ম, চূড়াকরণ, উপনয়ন ও বেদাধ্যয়ন এবং

<sup>\*</sup> ভবভূতিবর্ণিত এই নরবলি-প্রথা অনার্যারীতি-সমুদ্রত বলিয়া যুয়োপীয়-গণের বিখান। Asiatic Researches, IX. p 203.

রামচন্দ্রের দীক্ষাগ্রহণ, গোদানমঙ্গল ও বিবাহাদি সংস্কার; ভাণ্ডায়নাদির ব্রশ্বচর্য্য, অতিথিসৎকার ও তাহার প্রয়োজনীরতা প্রভৃতি বৈদিক-আচার বিশদরূপে বিবৃত হইয়াছে। ভবভূতি-অঙ্কিত প্রাচীন সমাজ-চিত্র ধর্মশাস্ত্রকারগণের অফুন্মোদিত। কিরপে উহা প্রতিপালন করিতে হয়, গ্রন্থকার রামচরিত্রদ্বরে তাহারই আভাস দিয়াছেন। এইদ্ভির বেদ, উপনিষদ, ধর্মসংহিতা, পুরাণ, রামায়ণ, মহাভারত প্রভৃতি হইতে মত উন্কৃত করিয়া তিনি বৈদিক-সমাজের আদর্শ গঠন করিয়াছেন। বৌদ্ধ ও তান্ত্রিকধর্ম হইতে প্রতিনিবৃত্ত হইয়া জনসাধারণে যাহাতে বৈদিক আচারব্যবহারের অফুবর্ত্তন করেন, নাটকত্রয়ে এই গুঢ় উদ্দেশ্য বিমিশ্রিত রহিয়াছে। তাহার বর্ণিত বৈদিক-সমাজের পবিত্রতা, মহত্ব এবং তান্ত্রিক করিলে ব্র্মা বায় যে, তিনি সনাতন আর্য্যধর্মের বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।

কাব্য, অলম্বার ও ব্যাকরণ-শাস্ত্রের ভায় তাঁহার বেদা-ন্তাদি দর্শনশাস্ত্রেও বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি ছিল \*। প্রণিধান-পূর্বাক উত্তররামচরিত পাঠ করিলে প্রতীয়মান হয় যে, ভবভূতি শঙ্করাচার্য্যের পূর্বে প্রায়ভূতি হন। † তাঁহার বিভা-

† উক্ত গ্রন্থের ৪র্থ অঙ্কের 'অন্ধতমিশ্রা হৃত্যুণ্টা নাম তে লোকাঃ তেভাঃ
প্রতিবিধীয়ন্তে যে আত্মঘাতিন ইত্যেবং ঋষয়ো মন্যান্তে। বচন-দৃষ্টে অনুমান
হয় যে, গ্রন্থকার বাজসনেয়সংহিতোপনিষদের নিম্নলিখিত শ্লোকের আশ্রয় গ্রহণ
করিয়াছিলেন—

"অসূৰ্য্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।

তাংস্তে প্রেত্যাভিগছন্তি যে কে চাত্মহনে। জনাঃ॥" (বাজসনেয়উং) কেবলমাত্র উক্ত প্লোকটার শব্দার্থের উপর লক্ষ্য করিয়া ভবভূতি তাহা স্বীয় গ্রন্থমধ্যে সমাবিষ্ট করিয়াছেন। মহর্ষি শক্ষরাচার্য্য সক্ত বাজসনেয়াপনিষদ্-ভাষ্যে উহার এইরূপ বিবৃতি প্রদান করিয়াছেন,—'অথ ইদানীং অবিষন্ধিন্দার্থেহিয়ং মন্ত্র আরভ্যতে। অস্থ্যাঃ পরমাত্মভাবমদ্বয়মপেক্ষ্য দেবাদয়োহপি অস্থরাস্তেষাং চ অস্থ্যাঃ। নামশব্দেহনর্থকো নিপাতঃ। তে লোকাঃ কর্মফলানি লোক্যন্তে দৃশুন্তে ভূজ্যন্তে ইতি জন্মানি। অন্ধেন অদর্শনাত্মকেন অজ্ঞানেন তমসা আবৃত্যাছাদিতান্তান্ত্রারন্তান্ প্রেত্য তাক্তা ইমং দেহং অভিগছন্তি যথাকর্ম্ম থথা- শ্রুত্র বিষ্টান্দার্যরান্তান্ প্রেত্য তাক্তা ইমং দেহং অভিগছন্তি যথাকর্ম্ম থথা- শ্রুত্র । যে কে চাত্মহনঃ। আত্মানং দ্বন্তীতি আত্মহনঃ। কে তে যে অবিদাংসঃ। কথং তে আত্মানং নিতাং হিংসন্তি। অবিদ্যানােমণ বিদ্যামানশ্র আত্মনন্তিরন্ধরন্ধরণাৎ। বিদ্যামানস্য আত্মনো যৎ কার্যাং ফলং অজরামরন্তাদি-সংবেদনাদিলক্ষণং তৎ তদ্যৈর তিরোভূতং ভবতীতি প্রাক্তা অবিদ্বাংশো জনা আত্মন উচ্যন্তে। তেন হি আত্মহননদোষেণ সংসরন্তি তে।' (শাক্ষরভাষ্য ৩)

প্রভাব চতুদিকে প্রতিভাত হইলে, তিনি ক্রমে উজ্জ্য়িনীরাজের সভাপণ্ডিত-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। এইখানে তাঁহার জীব-নের অধিকাংশ সময় ব্যয়িত হইয়াছিল। তাঁহার নাটকত্রয় উজ্জ্যিনীর অধিষ্ঠাত্দেব কালপ্রিয়নাথের সন্মুথে অভিনাত হইয়াছিল \*।

ভবময় (ত্রি) ভব-স্বরূপে ময়ট্। ভবস্বরূপ। ভবমোচন, তীর্থভেদ। (তাপীথও)

ভবরুৎ (স্ত্রী) ভবে জন্মাদিপ্রদে সংসারে রোদিতি অনেনেতি, ভবে জন্মান্তে রোদিত্যনেনেতি বা রুদ-কিপ্। প্রেতপট্হ, অস্ত্যেষ্টিক্রিয়াকালে বাদনীয় বাহুবিশেষ। (ত্রিকা•)

ভবর্গ (পুং) নক্ষত্তবর্গ।

ভবশর্মন্, মিথিলাবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি মিথিলারাজ নৃসিংহের মন্ত্রী রামদত্তের **আ**দেশে ষোড়শমহাদানপদ্ধতি প্রণয়ন করেন।

ভবসার, গুজরাতবাদী নিক্ট জাতিবিশেষ। বস্তাদি রং করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ভবস্থামী, ১ কল্পবিবরণ-প্রণেতা। ২ ৰৌধায়নশ্রেতিক্ত্র-ভাষ্য, অগ্নিষ্টোমপ্রয়োগ, বৌধায়নচাতুর্মান্যস্ত্রভাষ্য ও বৌধায়নদর্শপূর্ণমান প্রভৃতি গ্রন্থপ্রণেতা। কেশবকৃত প্রয়োগ-সারে ইহাঁর মত উদ্ভ হইয়াছে।

ভবস্ক্ (পুং) > বিশ্বন্ধাণ্ডের স্ষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্মা। । ২ বিষ্ণু।

ভবভূতির ও শঙ্করের ব্যাখ্যার বৈষম্য দেখিয়া কেহ অনুমান করেন ষে,উত্তর চরিত-রচনা-কালে উক্ত উপনিষদের শাঙ্করভাষ্য ছিল না। শঙ্করের অভিনব ও মনোরম ব্যাখ্যা পাইলে কথনই ভবভূতি উপনিষদ বাকাটীর আক্ষরিক অর্থ গ্রহণ করিতেন না। ভবভূতি যে শঙ্করাচার্য্যের পূর্ববর্ত্তী তাহা অনেকেই স্বীকার করিয়া থাকেন। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে প্রতিপন্ন হইয়াছে যে, শঙ্করাচার্য্য খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতাব্দের নিকটবত্তী কোন সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। স্কতরাং তাহার শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তিত্ব স্বীকার করা কোন মতে অসমীচীন বলিয়া বোধ হয় না।

\* ভবভূতি-প্রকটিত কালপ্রিয়নাথ কোন্ দেবমূত্তি এবং কোথায় প্রতিটিত ছিল, তাহা সবিশেষ জানা যায় না। স্বর্গীয় বিদ্যাসাগর মহাশয় জগদ্ধরের মতারুসরণ করিয়া উহাকে পদ্মনগরস্থ দেবমূত্তিবিশেষ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু বালরামায়ণ, কথাসরিৎসাগর, রঘুবংশ (৬।৩৪) ও মেঘদূত (১।৩৫) প্রভৃতি গ্রন্থে উজ্জয়িনী নগরীর প্রতিষ্ঠিত শিবমূত্তিই মহাকালনাথ, মহাকাল-নিকেতন, মহাকালবপু প্রভৃতি নামে উক্ত হইয়াছে। ভবভূতি যথন উজ্জয়িনীপতির সভাপণ্ডিত ছিলেন, তথন তিনি সম্ভবতঃ উজ্জয়িনীর অধিষ্ঠাতৃদ্ধকে কালপ্রিয়নাথ নামে সম্বোধন করিয়া থাকিবেন। উজ্জয়িনী নগরীর শিপ্রানদীর পূর্ববিতীরস্থ পিশাচ-মুক্তেখর ঘাটের পূর্ববিদক্ষিণাংশে মহাকালের প্রকাণ্ড মন্দির অবস্থিত।

ভব্চল (পুং) ভবস্থ মহাদেবস্থ অচলঃ। মন্দর পর্বতের পূর্ববর্ত্তী শৈলভেদ, কৈলাস পর্বত।

"गैठा छं भ्ठक मूक्ष भठ कू नी द्राश्य स्कक्ष वान्।

মণিশৈলোহথ বুষবান্ মহানীলো ভবাচলঃ ॥"(মার্ক-পু • ৫৫ অ)

ভবাতাজা (স্ত্রী) ভবস্ত শিবস্ত আত্মজেতি। মনসাদেবী।

ভবাদৃক ) (ত্রি) ভবানিব দৃশ্যতে যং ইতি ব্যুৎপত্তা ভব-ভবাদৃশ > চ্ছৰপূৰ্ব্বক দৃশ্ধাতোঃ কর্মণি ক্রমেণ সক্,কিপ্,

ভবানন (পুং) একজন নট, ইনি বরক্চির পিতার বন্ধ্ ছিলেন। (কথাসরিৎসাগর)

ভবাননদ, > জনৈক প্রাচীন কবি। প্রভাবলীতে তাঁহার রচনা উদ্ভ হইয়াছে। ২ জনৈক বৈদান্তিক। ইনি কল্পলতা নামে বেদান্তগ্রন্থ সঙ্গলন করেন। ৩ সদর্পকন্দর্পকাব্য-প্রণেতাঃ

ভবানন্দ তর্কবাগীশ, নবদ্বীপবাসী জনৈক পণ্ডিত। ইনি রঘুনাথ শিরোমণিক্বত আখ্যাতবাদের একথানি টিপ্পনী প্রণয়ন করেন।

ভবানন্দপুর, বাঙ্গালার দিনাজপুর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। কুলিকনদীর পশ্চিমতীরে ১ পোয়া পথ অদূরে অবস্থিত। এখানে একটা আম্রকাননের মধ্যে পীর নেকমর্দের সমাধি আছে। প্রতি বৎসর ১লা বৈশাথ ঐ পীরের উদ্দেশে একটা মেলা হয়। এই সময় প্রায় ৬।৭ দিন পর্যান্ত এখানে মেলা ও দ্ব্যাদি ক্রেরবিক্রয় হইয়া থাকে।

ভবানন্দ মজুমদার, কঞ্চনগর-রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ভট্ট-নারায়ণ হইতে অধস্তন বিংশতিতম পুরুষ রামচক্র সমাদ্ধারের <u>८कार्ष्ठभूज। होने अञ्चिताना-काल्यहे मःऋञ्चिताम विरम्ध</u> পারদশিতা লাভ করেন। ১৪ বর্ষ বয়সে জনৈক মুসলমান ফৌজদারকে হুগলীর পথ প্রদর্শন করায়, ফৌজদার তাহার প্রতি বিশেষ প্রীত হন এবং তাহার সাহস ও সরলতায় সম্ভষ্ট হইয়া কৌজদার তাহাকে লইয়া সপ্তথামে আগমন করেন। এথানে তিনি পার্স্তভাষা ও রাজকার্য্যে শিক্ষালাভ করেন। উক্ত ছগলির ফৌজদারের যতে বঙ্গের নবাব তাঁহাকে কাননগোই পদ অর্পণ করিয়া সমাটের নিকট হইতে সনন্দ ও মজুমদার উপাধি আনাইয়া দেন। প্রতাপাদিত্য-বিজয়ের সময় তিনি সদৈতে মানসিংহকে সপ্তদিনব্যাপী ঝড়বৃষ্টির সময় আহার্য্য দানে রক্ষা করেন। প্রতাপাদিত্যকে পরাজয় क्रिया मिली-गमनकारल मानिमिश्ट ज्वानमरक लहेबा यान। এখানে তিনি সমাট জাহাঙ্গীরকে অনুরোধ করিয়া মহৎপুর. নদীয়া, মারূপদহ, লেপা, স্থল্তানপুর, কাসিমপুর, বয়সা,

মশুওা প্রভৃতি ১৪ প্রগণার ফরমাণ্ ভবানলকে দেওয়াইয়া-ছিলেন। (হিজরী ১০১৫, খৃঃ ১৬০৬ অঃ)

সমাটের নিকট হইতে ফরমাণ্-গ্রহণকালে তিনি নহবং, ডক্কা, ঘড়ি, নিশান প্রভৃতি পাইয়াছিলেন। স্বদেশে প্রত্যাগত হইয়া তিনি মাটিয়ারিতে রাজবাটী নির্মাণ করিয়া রাজকার্য্য করিতে থাকেন। তাঁহার কার্য্যে পরিতৃষ্ট হইয়া সমাট্ পুনরায় তাঁহাকে সাতবংসর পরে উথ্ড়া প্রভৃতি আর কএকথানি পরগণা দান করেন (খৃঃ ১৬১৩)। প্রীকৃষ্ণ, গোপাল ও গোবিল নামে তাঁহার তিনটা পুত্র ছিল। গুণ-জ্যেষ্ঠ মধ্যমপুত্র গোপাল পিতৃরাজ্য প্রাপ্ত হন। (ক্ষিতীশবংশাবলি)

ভবাননদ সিদ্ধান্তবাগীশ, নবদীপবাদী জনৈক প্রাদিদ নৈরায়িক ও বৈয়াকরণ। তিনি থ্যাতনামা পণ্ডিত বিদ্যা-নিবাদের পিতা ও রুদ্র তর্কবাগীশের পিতামহ। ভট্টাচাথ্য শতাবধান রাঘবেক্র ও জগদীশ ভট্টাচার্য্য তাঁহার ছাত্র ছিলেন। তিনি খুষ্টীয় ধোড়শ শতাব্দের শেষ ভাগে বিদ্যামান ছিলেন।

তিনি তর্বিস্তামণিব্যাখ্যা, তর্বিস্তামণিদীধিতিগূঢ়ার্থপ্রকাশিকা ভবানন্দী বা শব্দার্থসারমঞ্জরী, অন্থ্যানদীধিতি-সারমঞ্জরী, অব্যব, অব্যবগ্রহস্ত, আখ্যাতবাদটিপ্রন, উদাহরণলক্ষণটাকা, উপাধিসিদ্ধান্তগ্রহটাকা, কারকবাদ, কারকাদ্যর্থনির্ণয়, কারকার্থ, কারণবাদার্থ, কেবলাম্বিগ্রহটাকা, তৃতীয় প্রগল্ভলক্ষণটাকা, দশলকারবিচার, দিতীয়চক্রবর্তিলক্ষণটাকা, দিতীয়স্বলক্ষণটাকা, পক্ষতাগ্রহস্ত, পক্ষতাপূর্বপক্রস্থটীকা, পরামর্শগ্রহয়স্ত, পুচ্ছলক্ষণটাকা, পর্বপক্রস্থটীকা, পরিমর্শগ্রহস্ত, প্রক্লক্ষণটাকা, প্রতিজ্ঞালক্ষণটাকা, প্রথম-প্রকান্তল্যকান, প্রথমস্বলক্ষণটাকা, প্রামাণ্যবাদরহস্ত, বাদবৃদ্ধিবিচার, মিশ্রলক্ষণ, লড়ার্থবাদ, ব্যাপ্তিবাদ, সঙ্গতিলক্ষণ, সংপ্রতিপক্ষপূর্বপক্রস্থটীকা, সংগ্রতিপক্ষসিদ্ধান্তগ্রহটীকা, সব্যভিচারপূর্বপক্রস্থট্টীকা, স্ব্যভিচারস্ক্রিক্সগ্রহটীকা, স্ব্যভিচারস্ক্রিক্সগ্রহটীকা, সিদ্ধান্তল্যকান ও হেল্বাভাস প্রভৃতিক ক্রক্র্যানি গ্রন্থ প্রথমন করেন।

ভবানী (স্ত্রী) ভবস্থ ভার্য্যা ভব (ইক্রবরুণভবশর্কেতি। পা ৪।১।৪৯) ইতি স্ত্রিয়াং ঙীষ্, ততঃ আহুক্। হুর্গা, ভবপত্নী। "রুদ্রো ভবঃ সমাথ্যাতো ভবঃ সংসারসাগরঃ।

ভবঃ কামস্তথা স্ষ্টেভবানী পরিকীন্তিতা ॥"(দেবীপু । ৪৫)
ভবানী, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর নীলগিরি পর্বতের কুলশাথাবাহী একটী নদী। অকা । ১০°৯ উঃ এবং জ্রাঘি । ৭৬° ৩৭
পূর্বে সমতলক্ষেত্রে পতিত হইয়া পূর্বাভিমুখে বক্রগতিকে
প্রায় ১০৫ মাইল স্থান অতিক্রম করিয়া ভবানী-নগরে
কাবেরী নদীতে মিশিয়াছে। মোয়ার প্রভৃতি ক'একটা

শাধানদী ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। কাবেরী-সঙ্গম স্থানের ভবানীনগর ব্যতীত ইহার তীরে মেটুপালয়ন্, সত্যমঙ্গলন্, অট্টানি, দেনৈকস্কোটিয়া প্রভৃতি ক'একটা প্রধান নগর অব-স্থিত আছে। ইহার চারিটী আনিকট দিয়া অরকস্কোট্টই,তাড়া-পল্লী, কোড়িবল্লী ও কলিঙ্গরয়ন নামক স্থানের জলসরবরাহ হইয়া থাকে।

ভবানী, মাল্রাজ প্রেদিডেন্সীর কোরস্বাত্র জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূ-পরিমাণ ৭২২ বর্গ মাইল। ভবানীনগর ইহার সদর। এতদ্বিন এথানে আণ্ডিয়্র, আপ্লকুড়ল, জবৈষ, কাবেরীপুর, পালমলৈ ও শামবল্লী প্রভৃতি স্থানে প্রাচীন শিব-মন্দির ও তুর্গাদির ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ট হয়। ইহার উত্তর-পশ্চিম দিগস্থ পার্কতীয় বন্যপ্রদেশে ব্যুজাতির বাদ আছে।

২ উক্ত তালুকের প্রধান নগর ও সদর, কাবেরীভবানী-সঙ্গমন্থলে অবস্থিত। অক্ষা ১১° ২৬ উঃ দ্রাধি
৭৭°৪৪ পূঃ। পূর্ব্বে এই স্থান মহরা-রাজের জনৈক সামত্তের অধিকারে ছিল। এখন কাবেরী ও ভবানী নদীর
উপর সেতু নির্মিত আছে। উহার উপর দিয়া মাল্রাজকোরস্বাতুর প্রভৃতি স্থানে যাইবার রাস্তা অবস্থিত। এখানে
সঙ্গনেশ্বের বিখ্যাত শিব-মন্দির বিদ্যমান আছে। প্রতিবৎসর
কার্ত্তিকমাসে এখানে বহু তীর্থ-যাত্রীর সমাগম হইরা থাকে।
নিকটে একটী প্রাচীন হর্নের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ঠ হয়। এখানে
স্থানর কার্পেট ও কার্পাস-বন্ধ প্রস্তুত হইরা থাকে।

ভবানী, স্থনামধ্যাতা হিন্দু-দেবী। হিমাচলের কন্তা এবং মহাদেবের স্ত্রী। শক্তিরূপিণী ভবানীর শাস্ত ও ভয়াবহ ভেদে দ্বিবিধ
প্রকৃতি। সচরাচর তাঁহার শেষোক্ত প্রকৃতিরই পূজা হইয়া
থাকে। শাস্ত প্রকৃতিতে তিনি উমা, গৌরী, পার্ব্বতী, হৈমবতী, জগন্মাতা ও ভবানী নামে থ্যাত এবং ভীমা প্রকৃতিতে
তিনি হুর্গা, কালা, চণ্ডা, চণ্ডিকা ও ভৈরবী নামে প্রসিদ্ধ
হইয়াছেন।

দক্ষযজ্ঞতাক্তপ্রাণ সতীদেহ বিষ্ণু কর্তৃক ছিন্ন হইলে তাঁহার অঙ্গবিশেষে এক একটা দেবীপীঠ স্থাপিত হয়। স্থানে-শ্বরে ভবানী পীঠ স্থাপিত হইন্নাছিল।

'স্থানেশ্বরে ভবানী তু বিশ্বকে বিশ্বপত্রিকা।' (মংস্থপুরাণ)

চৈত্রশুক্রাপ্তমীতে ভবানীর জন্ম হয়। এই উদ্দেশে ঐ

দিবদ ভবানীবত আচরিত হইয়া থাকে। (ব্রতপ্রকাশ)

সেবকদেবিকাগণের বৃদ্ধিশক্তি ও প্রকৃতি অনুসারে হিন্দুর ভবানী দেবী নানারূপে পূজিত হইয়া থাকেন। হিন্দুর ভবানী দেবীর সহিত মিসরদেশীয় আইসিস্ এবং গ্রীক্দেবী জুমে, হিকেট, পলোদ্ ও ভিনাদের সম্পূর্ণ সৌসাদৃশ্য দেখা যায়। পার্কতীরূপে তিনি ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরকে প্রস্ব করিয়াছেন অর্থাৎ তাঁহার শক্তিকে ত্রিথা করিয়া তিনি তাঁহাদিগের শক্তিরপে বিরাজিত আছেন। শৈবগণ লিঙ্গরূপী শিব এবং যোনিরূপিনা ভবানীর যুগলমূর্ত্তি পূজা করিয়া থাকেন। নেপাল-রাজধানা ভাতগাঁও নগরে মহাধ্মধামে ভবানীর পূজা হয়। দান্দিণাত্যেও ভবানী-পূজা-পদ্ধতি বহুল পরিমাণে প্রচলিত আছে। মহারাষ্ট্রদিগের অধিকারকালে ভবানী পূজা অধিকতর বিস্তার পাইয়াছিল। তথাকার তুলজাভবানীর মন্দির সাধারণের নিকট তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। সমগ্রাজপুতনায় বিশেষতঃ মিবারে মহাসমারোহপূর্কক নয় দিবস ভবানীর পূজা হইয়া থাকে। মহারাণা আপন প্রধান প্রধান অমাত্য ও সামস্তরাজগণে পরিবৃত হইয়া ত্র পূজায় যোগদান করিয়া থাকেন।

এরপ কথিত আছে যে, ভবানী কর্ত্ক আদিষ্ট ও উপদিষ্ট হইয়া মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী বিজয়পুর-:সনাপতি আফ্জল খাঁকে 'ভবানী' নামক খড়গ দ্বারা নিহত করেন\*। শিবাজী দেবীদত্ত ঐ অস্ত্রের অর্চনার নিমিত্ত স্বীয় প্রাসাদ মধ্যে একটী মন্দির নির্মাণ করেন। ইংরাজ-অভ্যাদয়ের প্রাক্কাল পর্যাম্ত মহারাষ্ট্রপতির সম্ভতিগণ উহার পূজা করিতেন।

ভবানী নাটোর-রাজকুল-লক্ষী। রাজা রামকান্তের মহিষী। 'রাণী ভবানী' নামে সমগ্র বাঙ্গালা রাজ্যে পরিচিতা। তিনি সাক্ষাৎ অন্নপূর্ণাক্রপিণী বাহ্মণপ্রতিপালিনী ও দীনহঃখী-জননী ছিলেন। বঙ্গভূমিতে হিন্দুধর্ম ও বাহ্মণার কার এবং স্বীয় মেহাঞ্চলে দীনদরিদের অশ্রজন মুছাইবার জন্ম তিনি প্রকৃত ভবানীরূপেই অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। তৎকালে উত্তরপশ্চিম-বঙ্গে এমন কোন ব্রাহ্মণ ছিলেন না, যিনি রাণীভবানীর প্রদত্ত ভূসম্পত্তি বা আর্থিক সাহায্য গ্রহণ না করিয়াছেন। বঙ্গদেশ হইতে স্থান কাশীধাম পর্যান্ত তাঁহার অক্ষর পুণাকীর্তিদমূহ তাঁহারই মহিমা ঘোষণা করিতেছে। মুর্শি দাবাদের সমীপবর্ত্তী বডনগরে আজিও তাঁহার অত্লনীয় দেব-ভক্তির নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগীরথীতীরে আপন সাধুজীবন অতিবাহিত-করণ মানদে তিনি স্বীয় প্রিয়তর বাসভূমি বড়নগরেই জীব-নের শেষ সময় যাপন করিয়া ছিলেন। এই থানেই দ্রবময়ী গঙ্গার পুণাময় সলিলে তাঁহার জীবনপ্রদীপ নির্বাপিত হইয়া-ছिल।

<sup>\*</sup> প্রবাদ—ভবানীর প্রসাদে তিনি ঐ খড়গ লাভ করিয়াছিলেন। মহারাষ্ট্রীয়-গণের বিশ্বাস ভবানীর নামোচ্চারণপূর্বক ঐ অস্ত্র পর্বতে নিক্ষিপ্ত হইলেও তরবারির দৈবশক্তিপ্রভাবে পর্বত বিশ্বতিত হইবে।

বড়নগরের সহিত রাণী ত্বানার জীবনী অধিক সংস্ট ।
বড়নগর ভাঁহার অতিশয় আদরের ছিল বলিয়া অত্যে তাহার
সংক্তিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল। তিনি এই স্থানকে দেব-মন্দিরে
পরিপূর্ণ করিয়া বারাণদীর সমতুল্যই করিয়াছিলেন। একণে
বড়নগর ঘাের জঙ্গলে সমান্ত হইলেও সর্বত্তই একটা না
একটা দেবমন্দির নয়নগােচর হইয়া থাকে। মহারাণী ত্বানীস্থাপিত এখানকার ভ্বানীশ্বর শিব ও রাজরাজেশবাম্তি বারাণসীর বিশেশর ও অরপূর্ণারপে বিরাজিত আছে। ত্বানীর
পূর্ণাবতী কলা তারা দেবীর স্থাপিত গােপালম্তি, বিল্মাধ্ব ও
অন্তর্ভুজ গণেশ চুন্তিরাজের স্থল অধিকার করিয়াছে। এতদ্ভির
বছ শত দেবালয় থাকায় এই স্থান বাঙ্গালীর একটা তীর্থরপে
পরিণত হইয়াছে।

নাটোর-রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠাতা রায়-রায়ঁ। রঘুনলন মুর্শিদা-বাদ নবাব সরকারের নামের কাম্পুনগোর কার্য্য করিয়। স্বীয় ভাত। রামজীবনের নামে যে সকল জমিদারী লাভ করেন, রামজীবন-পুত্র-বধ্ রামকান্ত পত্নী ভারত বিখ্যাতা রাণীভবানী তাহার সদ্ব্যয় করিয়। পুণাশ্লোক নাম অর্জন করিয়া গিয়াছেন। [নাটোর দেখ।]

বাঙ্গালা ১১৫০ সালে রাজা রামকান্ত পরলোক-গমন করিলে, রাজবধ্ রাণীভবানী তাঁহার সমস্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারিণী হয়েন। তংকালে তাঁহার সমদায় ভূ সম্পত্তি হইতে দেড় কোটী টাকা কর আদায় হইত, তন্মধ্যে প্রায় ৭০ লক্ষ্ণ টাকা সরকারে রাজস্ব-স্বরূপ প্রদত্ত হইত। \*

তিনি রাজশাহী জেলার অন্তঃপাতা ছাতিমগ্রাম-নিবাসী আত্মারাম চৌধুরার কন্তা, তাঁহার মাতার নাম কন্তুরী দেবী †। নাটোর-রাজসরকারের বিথন্ত কর্ম্মচারী দয়ারামের ‡ উদ্যোগিতার এই অলোকসামান্তা ত্রাহ্মণ-কুমারী রাজ-সহধর্মিণী হইয়াছিলেন। রামকান্ত বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া জমিদারী-শাসনে ও ম্থারীতি রাজস্বপ্রদানে অসমর্থ হওয়ায় নবাব আলীবর্দ্দী থাঁ দেবী প্রসাদের উপর রাজশাহী জমিদারীর তারার্পণ করেন। দেওয়ান দয়ারাম বালিকা ভবানীকে বড়ই স্নেহ করিতেন।

তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া রাজা ও রাণী মূর্শিনাবাদে আগমনপূর্বক জগৎশেঠ ফতেচাঁদের শরণাপন্ন হন। জগৎশেঠের অনুরোধে তাঁহার রাজ্য প্রত্যুপিত হইলাছিল। স্বামীর লোকাস্তর-প্রাপ্তির পর রাণীভবানী স্বহস্তে রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। একমাত্র দয়ারামহ তাহার পরামর্শনাতা ও রাজ-কার্য্য-পরি-চালক ছিলেন।

অল্ল বয়দে বৈধব্যদশায় উপনীত হইয়া তিনি হিন্দুর্মণীর অবগুকর্ত্তব্য ব্রন্ধচর্য্য অবলম্বন করিয়া জীবনের শেষ দিন পর্যান্ত অতিবাহিত করেন। এই সময়ে তিনি দেবসেবা. আশ্বণ-দেবা, দীনহান পালন, জলাশয়-খনন ও বুক্ষ-প্রতিষ্ঠাদি পুণাকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া, জনসাধারণে ধতা হইয়াছেন। তারা নামা তাহার একটা মাত্র কলা ছিল। যশোহর জেলার অন্তর্গত থাজুরাগ্রাম∗নিবাদী রঘুনাথ লাহেড়ী † নামা জনৈক ভালণ-কুমারের সহিত তিনি স্বায় তন্যা তারাদেবীর বিবাহ দেন। কিন্তু রখুনাথ অল্লবয়দে তারাকে চির্ত্তক্ষচারিণী ও तानी (मरीत वदक रमन विक कतिशा अर्गधारम गमन करतन। অগত্যা রাণীভবানীকে একটী দত্তকপুত্র গ্রহণ করিতে হয়। এই গৃহীত পুত্রই বঙ্গের সাধকচূড়ামণি রাজযোগী রামকৃষ্ণ। রামক্ষ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে রাণী তাঁহার হস্তে বিষয়-ভার অর্পণ করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া বাস করেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, বড়নগরে তাঁহাদের বাদবাটী ছিল, মধ্যে মধ্যে তিনি এখানে আদিয়া বাস করিতেন, এখন সাংসারিক বিপ্লব হইতে মুক্ত হইয়া তিনি দেবদেবায় মনোনিবেশ করেন। তাঁহার যত্নে বড়নগর দেবমন্দিরাদিতে কাশীতৃল্য স্থগোভিত হইয়াছিল। মাতার দঙ্গে তারা দেবাও ‡ গঙ্গা-বাসিনী হন।

রাণী ভবানীর সমুদায় সংকীর্ত্তির একটী ধারাবাহিক তালিকা সংগ্রহ করা হুরাহ। এথনও কাশী গয়া প্রভৃতি তীর্থস্থানে তাঁহার

<sup>\*</sup> Holwell's Interesting Historical Events p, 192.

<sup>†</sup> মতান্তরে তাঁহার মাতার নাম জয়ছ্গা। তিনি মাতৃপুজার জন্ত ছাতিনা প্রামে স্বীয় জনস্থানে অর্থাৎ স্থতিকাগৃহের উপর মন্দির নির্দ্ধাণ করাইয়া এক স্বর্ণময়ী প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। অদ্যাপি জয়ছ্গার পূজা চলিতেছে। কিন্তু এখনও বড়নগরস্থ কন্ত্রীশ্বর শিবমূর্ত্তি কন্ত্রী দেবীর নাম ঘোষণা করিতেছে।

<sup>‡</sup> দিঘাপতিরা রাজবংশের আদিপুরুষ। ভবানীর বিবাহপত্তে ওাঁহার স্বাক্ষর আছে।

 <sup>\*</sup> মতাল্পরে এই গ্রাম রাজশাহী জেলায় নাটোরের নিকট অবস্থিত।

<sup>†</sup> বাহারবন্দের অধিকারিণা রঘুনাথরায়-পত্নী রাণা সত্যবতী ভবানীর মাতৃষ্পা ছিলেন। তিনি উত্তরকালে কাশীবাসী হইয়া উক্ত সম্পত্তি ভণিনী-পুত্রীকে দান করিয়া যান। রামকান্তের মৃত্যুর পর, রাণাভবানী উক্ত সম্পত্তি জামাতা রঘুনাথকে অর্পণ করেন। রঘুনাথের মৃত্যুর পর উহা কিছুকাল রাজা গৌরীপ্রসাদের ও পরে রাণা ভবানীর হত্তে আইসে।

<sup>‡</sup> প্রবাদ—ভাগীরথীবক্ষে নৌকাবিহারকালে দিরাজ প্রাসাদোপরি আলুলায়িতকেশা রূপলাবশ্যবতী তারাকে দেখিয়া মুদ্ধ হন। তিনি তারাহরণ-মানসে বড়নগরে লোকজন পাঠান। রাণীভবানী এই ছুঃসংবাদ পাইয়া পরপারস্থিত সাধকবাগে মস্তারাম বাবাজীকে সংবাদ প্রেরণ করেন। বাবাজী বছসংখ্যক বৈশ্বব আনিয়া দিরাজের মনোরথবার্থ করিয়াছিলেন। দিরাজের নামে এই অপবাদ নানাকারণে বিখাদযোগ্য হইতে পারে না।

অক্ষরকীর্ত্তিসমূহ দেদীপ্যমান রহিয়াছে। বড়নগরে থাকিয়া তিনি নিত্য যে সকল পুণ্যকার্য্য অন্ত্র্টান করিতেন, তাহা ভাবিলেও চমৎকৃত হইতে হয়। কুদ্র রমণী-হৃদয়ে এত বল ও অধ্যবসায় থাকিতে পারে, তাহা ধারণার অতীত।

প্রতিদিন রাত্রি চারি দণ্ড থাকিতে রাণীভবানা গাত্রোখান করিয়া জপ করিতে বসিতেন। রাত্রি অর্দ্ধদণ্ড থাকিতে জপ সমাধা করিয়া তিনি স্বহস্তে পুষ্পচয়নার্থ উত্থান মধ্যে প্রবেশ করিতেন। অন্ধকাররাত্রে ভূত্যগণ তাঁহার অগ্রপশ্চাৎ মশাল ধরিয়া যাইত। পুষ্পচয়নের পর প্রত্যুষে গঙ্গাম্বান করিয়া তিনি ঘাটে প্রায় বেলা তুই দণ্ড পর্যান্ত বদিয়া জপ, গঙ্গাপূজা ও শিবপূজা করিতেন। তাহার পর প্রত্যেক দেবালয়ে পুষ্পাঞ্জলি দিয়া, গৃহাগমনপূর্বক পুরাণপাঠশ্রবণ, শিবপূজা ও ইষ্টপূজায় অভিনিবিষ্ট হইতেন। এইরূপে তাঁহার বেলা হুই প্রহর সময় অতিবাহিত হহত। তাহার পর, তিনি স্বহস্তে পাক করিয়া দশজন ব্রাহ্মণভোজন করাইতেন। তদন্তে পরিবারস্থ অপর ব্রাহ্মণগণের ভোজনের ব্যবস্থা করিয়া স্বয়ং ২॥০ প্রহরের পর হবিষ্যার গ্রহণ করিতেন। তদনন্তর দেওয়ান-দপ্তরে কুশা-সনে উপবেশনপূর্বক মুখগুদ্ধি করিয়া তিনি কর্মচারিগণকে বিষয়-কর্মের আজা দিতেন। তাহারাও আজামত আদেশ-বাক্য লিখিয়া লইত। বেলা তৃতীয় প্রহরের পর পুনরায় তিনি বাঙ্গালা ভাষাতে পুরাণপাঠ-শ্রবণ করিতেন। তুই দ ও বেলা থাকিতে তাঁহার পুরাণ-শ্রবণ শেষ হইত। সেই সময়ে কর্মচারিগণ তাঁহার আদেশারুষায়ী লিথনাদি শ্রবণ করা-हेशा त्रागीमाञात साक्षत नहेशा याहेल। मन्ताकारन शूनर्सात গঙ্গাদর্শন ও গঙ্গাসমীপে ঘতপ্রদীপ প্রদানান্তর বাসভবনে প্রত্যাগত হইয়া চারি দণ্ডকাল মালা জপ করিতেন। অন-ন্তর জলগ্রহণান্তে দেওয়ান-দপ্তরে আসিয়া বিষয় কর্ম্মের পর্য্য-বেক্ষণ করিয়া যথায়থ আজ্ঞা দিতেন। রাত্রি এক প্রহরের সময় তিনি প্রজাদিগের প্রার্থনা শুনিয়া বিচার করিতেন, অবশেষে পৌরজন কে কি ভাবে আছে, তাহার তত্তামুসন্ধান क्रिजा, जाजि (एड श्रह्त्व नमग्र विशामार्थ मग्रन क्रिटिन।

রাণীভবানী বড়নগর ও তাহার নিকটবর্ত্তী দেবালয়ের জন্য প্রায় লক্ষ টাকার বৃত্তি নির্দেশ করিয়া দেন। তৎসমন্তই দেবকার্য্যে ব্যয়িত হইত। তিনি উহার এক কপর্দ্দকও কথন গ্রহণ করেন নাই। তিনি নিজের জন্ম এবং তাঁহার সহচরা বিধ্বামণ্ডলীর জন্ম গবর্মেণ্টের নিকট বৃত্তিপ্রাথিনী হন। এরূপ অতুল ঐধর্য্যের অধিকারিণী হইয়া স্বার্থত্যাগ্রন্থক, ইংরাজের বৃত্তি-ভিক্ষা কঠোর ব্রন্দর্য্যের শেষ সীমা বলিতে হইবে।

এইরপে কঠোর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বনপূর্ব্বক দেববান্ধণ ও দানজনের সেবায় আত্মজীবন উৎসর্গ করিয়া রাণীভবানী ৭৯ বৎসর বয়সে গঙ্গাতীরে দেহ পরিত্যাগ করেন। বর্ত্তমান বঙ্গভূমিতে সেই রাণী হিন্দুবিধবার আদর্শ-চরিত্র দেখাহয়। গিয়াছেন।

রাণীভবানীর জীবনকালেই রাজা রামক্বন্ধের মৃত্যু ঘটে; স্থতরাং তৎপুত্র বিশ্বনাথ সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। বিশ্বনাথ বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষিত হওয়ায় তদীয় মহিষী রাণী জয়মণি রাণীভবানীয় নিকট বজনগরে আসিয়া বাস করেন। ভবানী জয়মণিকে সমস্ত দেবোত্তর-সম্পত্তি দানপত্রস্থত্তে অর্পণ করিয়া বান \*। এতদ্ভিয় তাঁহার স্থনামে একটী বৃত্তি ছিল তাহা একণে লোপ পাহয়াছে।

কাশাধামে রাণী ভবানার স্থাপিত ভবানীশ্বর মন্দির-গাত্তের শিলাফলকে লিখিত আছে,—

> "বাণব্যাহৃতিরাগেল্সমিতে শকবংসরে। নিবাসনগরে শ্রীমদিখনাথস্থ সনিধৌ॥ ধরামরেক্ত-বারেক্ত-গৌড়ভূমীক্তভামিনী। নিশ্বমে শ্রীভবানী শ্রীভবানাশ্বমান্দিরম্॥"

এতদ্বারা জানা যায় বে, ১৬৭৫ শকে কাশার ভবানীশ্বর
মন্দির স্থাপিত হয়। প্রবাদ, ঐ একই সময়ে বড়নগরে ভবানীশ্বর-মন্দিরও নির্মিত হইয়াছিল। এতদ্ভির বড়নগরে রাজরাজেশ্বরীমন্দির, করুণাময়ীমন্দির, চারি বাঙ্গালা মন্দির,
জোড়বাঙ্গালা প্রভৃতি তাহার প্রতিষ্ঠিত। কএকটা প্রধান প্রধান
দেবমন্দির ভগ্নাবস্থায় বিদ্যমান রহিয়াছে। রাণীভবানী
রাজপ্রাসাদের নীচের তলায় বাস করিতেন। এখন ঐ রাজবাটা ভগ্নদশায় পতিত হইয়াছে। উহার দক্ষিণে দেওয়ান
খানা, তাহার দক্ষিণে রাণী ভবানীর বাজাণভোজনের বাটা।
এখানে তিনি স্বহস্তে বাজাণভোজন করাইতেন।

ভবানী-কব্চ (ক্লী) পাপগ্রহাদির প্রকোপ-নিবারণার্থ দেবী-নামীয় মাগুলী বিশেষ। (কুদ্রযামল)

ভবানীদাস, পঞ্জাব-কেশরী মহারাজ রণজিৎ সিংহের দেওয়ান সমাট্ আন্দদ শাহের মন্ত্রী ঠাকুরদাসের পুত্র। ১৮০৮ খৃঃ অবেদ তিনি মুসলমানরাজ শাহস্কজার সৈনিকর্তি পরিত্যাগ

<sup>\*</sup> পূর্বেই উরেথ করিয়াছি, রাণীভবানী তাঁহার দেবোত্তর সম্পত্তি জয়মণিকে দান করিয়া যান। ঐ দানপাত্তের লিখনদোষে জয়মণির পোষ্যপুত্তের
সহিত নাটোর-রাজবংশের মোকদ্দমা উপস্থিত হয়। বিচার-নিপ্পত্তির পর উক্ত
সম্পত্তি তিনভাগে বিভক্ত হইয়া যায়। নাটোরবংশীয়েয়রা রাজরাজেশবীয়র,
বড়নগরের কুমারেয়া তারাদেবী প্রতিষ্ঠিত গোপালের এবং মঠবাটীয় ঠাকুরেয়া
সমস্ত শিবলিঞ্চের সেবাইত নিদ্ধিষ্ট হইয়াছেন।

कत्रित्न, महात्राक त्रनिक्षितिश्ह जाहारक त्म अवानि-शत्म नियुक्त করেন। রাজস্ব-সংক্রান্ত কার্যো তাঁহার বিলক্ষণ পারদর্শিতা ছিল। মহারাজের রাজস্ব ও সেনা-বিভাগের আয়বায় সংস্কার করিয়া তিনি যথেষ্ট কুতিত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন। ১৮০১ থঃ অবে দেনাদল লইয়া তিনি জমুবিজয়ে গমন করেন। একমাস অবরোধের পর জম্ব-অধিকার করিয়া তিনি তথাকার বিদ্রোহি-সন্দার দেহকে রাজ্য হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ১৮১৩ খৃঃ অন্দে হরিপুরের পার্বত্য প্রদেশ অধিকার করিয়া তিনি রণজিৎসিংহ কর্ত্তক বিশেষ সম্মানিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি মূলতান, পেশবার ও যুস্কফজৈ-অভিযানে জয়ী হইয়া-ছিলেন। কোষাধাক্ষ মিশ্র বেলিরাম কর্তৃক তিনি তহবিল-ভঙ্গ অপরাধে অভিযুক্ত হইলে, রণজিৎ সিংহ তাঁহার আচরণে বিব্ৰক্ত হইয়া তাঁহাকে সভা মধ্যে কোষবদ্ধ ত্রবারি দাবা আঘাত করেন ও একলক টাকা অর্থদণ্ড করিয়াছিলেন। তংপরে রণজিং তাহাকে পার্বত্য প্রদেশে একটা চাকরী দিয়া নির্বাদিত করেন, কিন্তু রাজকার্য্যে তাঁহার পারদর্শিতা ও কর্মানকতার জন্ম রণজিৎ পুনরায় তাঁহাকে লাহোরে আনয়ন করিতে বাধ্য হন। ১৮৩৪ খঃ অন্দে ভবানীদাসের জীবলীলা শেষ হয়।

ভবানীদাস (পুং) গড়াদেশের জনৈক অধিপতি। ভবানীদাস চক্রবর্ত্তী, জ্যোতিষাস্ক্রপ্রণেতা।

ভবানীপতি (পুং) তবাস্থাঃ পতিঃ ৬তং। মহাদেব। কাব্যাদিতে ভবানীপতি এইপদ প্রয়োগ করিলে বিরুদ্ধ দোষ
হইয়া থাকে। কারণ 'ভবস্থ পত্নী'এই বাক্যে ভবানী শন্দ নিপ্রার
হইয়াছে, আবার 'ভবানাাঃ পতিঃ' এইরপ বাক্যে ভবানীপতি হয়, ইহাতে ভবানীর পত্যন্তরাশক্ষা হইয়া থাকে।
অতএব ভবানীপতি প্রয়োগ সাধু নহে। "ভূতয়েহস্ত ভবানীশঃ'
অত্র ভবানীশক্ষা ভবাসাঃ পত্যন্তরপ্রতীতি-কারিয়াৎ
বিক্রদ্ধমবগময়তি" (সাহিত্যদে ৭ পরি ০)

ভবানী পাটনা, মধাপ্রদেশের সমলপুর জেলার অধীন কালাহাণ্ডী সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর।

ভবানীপাঠক, বারেক্স ভূমিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ সন্তান। দস্থাসদার বলিয়। সাধারণে পরিচিত। বাল্যকালে রীতিমত শাস্ত্রচচ্চা করিয়া তিনি জন্মভূমির হুঃথে কাতর হন। মুসলমানরাজের যদৃচ্ছশাসন হইতে স্বদেশীয় দীনহুঃথী প্রজাবর্গের
ক্রেশাপনোদন জন্ম তিনি ছন্মবেশী সন্ন্যাসিসেনা-সাহায্যে মুসলমানের রাজস্ব অপহরণ করিতেন এবং সেই প্রজারক্ত প্রজার
হাদয়ে ঢালিয়া দিতেন। ইংরাজ-শাসনের প্রারম্ভে ভবানী ও
দেবী রসপুর অঞ্চলে যে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন, তাহা

ইতিহাসে প্রকটিত আছে। উহা হতিহাসে ১৭৭৩ খৃঃ অর্কের সন্মানী-বিদ্রোহ নামে খ্যাত।

প্রায় ৫০ সহস্র সন্মাসী অনুচরে পরিবৃত পঠিক খরবেগা ত্রিস্রোতার সলিবরাশি ও তারভূমি আলোড়িত করিয়া ইংরাজ-হৃদয়ে আতঙ্ক উপস্থিত করিয়াছিলেন। পাঠকের অপর একজন বন্ধুর নাম মজনুশাহ। শাস্ত্রকুশলী পাঠকের দুরদর্শী। পরামর্শ দেবী ও মজতুর করাল-কুপাণের সহযোগিতা পাইয়া-ছিল। একে এই সময়ে দেশ ছভিক্ষে প্রপীডিত, তাহাতে হেষ্টিংস বাহাত্ররের অমান্তবিক অত্যাচার। অনাহারে প্রজাবর্গ হাহাকার করিতেছে, কিন্তু কঠোরতাপূর্বক প্রজার রক্ত-শোষণে তিল মাত্র বিরাম নাই। এই সমস্ত দেখিয়া নিরীহ শাস্ত্রাধ্যায়ী ত্রাহ্মণের শোণিত উত্তপ্ত হইয়া উঠে। তিনি অল-বস্ত্রহান তঃখী প্রজাদিগকে 'রাজার দোষে প্রজার করু' দেখা-देशा উত্তেজিত করিলেন, ক্রমে তাহারা দলপুষ্ট হইয়া বিদ্রোহি-দলে পরিণত হইল। কিন্ত ইংরাজের কামান গুলির সম্মথে তরবারি, তার ও সড়কী লইয়া বাঙ্গালীসৈতা কতক্ষণ স্থির থাকিতে পারে। যে সময়ে তিনি ইংরাজের বল অধিক দেখিতেন, তথন নিবিড় অরণ্যে লুকায়িত হইয়া আত্ম-রক্ষা করিতেন। শুভাবসর পাইলেই, তিনি ইংরাজকে भाखि দিতে বিরত হইতেন না। এইরূপে দেনানী ট্যাস প্রভৃতি সদৈত্তে বিদ্রোহীর হত্তে জীবনদান করেন। তিন জনের উপদ্রবে অস্থির হইয়া রঙ্গপুরের তংকালীন কালেক্-টার গুডল্যাড সাহেব লেপ্টনাণ্ট ত্রেনানকে একদল সিপাহীর সহিত তাহাদের বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। বাহারবন্দেই ভবানীপাঠকের সহিত ব্রেনানের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে সন্মাসি-গণ প্রাজিত না হইলেও প্রিণামদুশী ভ্রানীপাঠক ইংরাজের বিরুদ্ধাচরণে ভাবী অমঙ্গলের আশঙ্কা করিয়া আত্মসমর্পণ করেন \*।

ভবানীপুর, কলিকাতার দক্ষিণাংশবর্তী একটা সহর। আদিগঙ্গা-তীরে অবস্থিত। অক্ষা• ১১° ৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি । ৭৮°২৩´
পূঃ। এখন এইস্থান কলিকাতা রাজধানীর অস্তর্ভুক্ত। ইহার
সন্নিকটে আলীপুরের পশুশালা ও ছোট লাটের প্রাসাদ
অবস্থিত। এখানে স্কু দরিকাষ্ঠের বিস্তৃত কারবার আছে।
২ বারেক্রভুমে নাটোরের তিন যোজন উত্তরে অবস্থিত
একটী প্রাচীন গ্রাম। এখানে সতী দেবীর অস্কুলিপীঠ আছে।
(দেশাবলী)

<sup>\*</sup> গুনা যায়, ইংরাজ-বিচারে তিনি দ্বীপাস্তরিত হন। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ব্রেনানের যুদ্ধে ভবানীপাঠক ও তাঁহার শ্বধীনস্থ তিনজন সেনাগতি নিহত, আটজন আহত এবং ৪২ জন বন্দী হয়।

ভবানীপ্রদাদ, জনৈক গ্রন্থকার। ইনি পূজামালিকা ও সারচিন্তামণি নামে হুইখানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভবানীবল্লভ (পুং) শিব।

ভবানীশক্ষর, ১ শুক্র ভূদেবক্ত ধর্মবিজয় নাটকের টীকাকর্তা।
২ চেতিসিংহকর ক্রমতন্ত্র,চক্রচিন্তামণি, স্থতিচরণ ও স্বপ্রকাশতাবিচার নামক চারিথানি গ্রন্থপ্রণেতা।

ভবানীশস্কর সেতুপতি, রামনাদের সেতুপতিবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ১৭২৪-১৭২৮ খৃঃ অব্দ পর্যন্ত রাজ্যশাদন করিয়া-ছিলেন। [সেতুপতিবংশ দেখ।]

ভবান্তকুৎ (পুং) অন্তং করোতীতি ক্ব-ক্বিপ্, ভবস্থ জন্মনঃ অন্তক্ষৎ ৬তং। বেধাঃ, ব্রহ্মা। ব্রহ্মার নিদ্রিতাবস্থায় সমস্ত জগৎ ধ্বংস হয়।

"যদা স্বপিতি শাস্তাত্মা তদা সর্কং প্রলীয়তে।" ( মন্থ )
২ সংসারনাশক জ্ঞান। 'জ্ঞানানুক্তিঃ।' জ্ঞান হইলেই
মুক্তি হয়, তখন আর জন্ম মৃত্যু কিছুই হয়না।

ভবাভাষ্ট (পুং) ভবস্থ অভীষ্টঃ। ১ গুণ্গুলু। (রাজনি॰) ভবে অভীষ্টঃ ৭৩২। (ত্রি) ভাবে ঈপ্সিত।

ভবায়না (ন্ত্রী) ভবঃ শিব এব অয়নমাশ্রয়স্থলমস্থাঃ, শিব-শিরদি স্থিতত্বাদস্থান্তথাত্বং। গঙ্গা। (শন্দরত্বা•) কেহ কেহ গৌরাদিত্বপ্রযুক্ত ঙীপ্ ক্রিয়া 'ভবায়নী' এই পদ নিষ্পান ক্রিয়া থাকেন। (্ত্রি) ২ শিবতৎপর, শৈব।

ভবাস্ত, চাতুর্মান্ত-প্রমোগপ্রণেতা।

ভবিক (ক্লী) ভবঃ প্রভাবঃ ঐশ্বর্যাদিকমিত্যর্থ উৎপাদ্যত্ত্বেনাস্ত্যম্পেতি ঠন্। ১ মঙ্গল। (ত্রি) মঙ্গলবৃক্ত। (অমর) ভবিচারিন (ত্রি) আকাশচারী। (বৃৎ দৎ ৫।৪)

ভবিত (ত্রি) ভবো মঙ্গলং জাতোহস্যেতি তারকাদিত্বাদিতচ্। অতীতোংপত্তিক, ভূত। (জটাধর)

ভূৰিতব্য ( ত্রি ) ভবিষ্যংকালে কর্মণি ভাবে শক্যার্ছ-প্রেষ্যা-নুজ্ঞা প্রাপ্তকালার্থে চ ভূ-ধাতোস্তব্যঃ। ভবনীয়, ভব্য, ভাবী, অবগ্রস্তাবী, ভবিষ্যতে যাহা অবগ্র হইবে।

"ন ভবন্ত্যামহং শোচ্যো নায়ং রাজাপরাধ্যতি।
ভবিত্ত্যমনেনৈব যেনাহং নিধনং গতঃ॥" (অগ্নিপু•)
ভবিষ্যতে স্থুখ বা ছঃখ অবগ্রন্তাবা, যাহা খণ্ডন করিবার
কাহারও সাধ্য নাই, তাহাই ভবিত্ত্য।

"ভবিতব্যং হি ধাত্রাপি ন শক্যমতিবর্ত্তিতুম্।" (কথাসরিৎসা॰)
বিধাতাও ভবিতব্যের অন্তথা করিতে সমর্থ নহেন। ইহাকে
ভাগ্য বা অদৃষ্ট কহা যায়। ভবিতব্যের ফলে কখন কি
হইবে, তাহা স্থির করা হুরুহ। ভবিতব্যের দ্বার সকল
স্থলে বিদ্যমান।

"শান্তমিদমাশ্রমপদং ক্ষুরতি চ বাহুঃ কুতঃ ফলমিহাস্ত। অথবা ভবিতব্যানাং দারাণি ভবন্তি সর্বত্ত ॥"

( শকুন্তলা ১ অ • )

ভবিতব্যতা (প্রা ) ভবিতব্যস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাগ্য, অদৃষ্ঠ। (জটাধর)

> "তন্মনাচক্ষ তাবংত্বং কথয়িয়াম্যহঞ্চ তে। যদস্ত কো-২গুণা কর্ত্তুং শক্তো হি ভবিতব্যতাম্॥" (কথাসরিৎসা॰ ২৭৮৮৬)

ভবিতৃ ( ত্রি ) ভূ-শীলার্থে তৃচ্। ১ ভবনশীল ( ভারত )
সাধুভবনশীল। ( মুকুট ) পর্যায় ভূঞু, ভবিষ্ণু। ( অমর )
ভূ-ধাতু ভবিষ্যদর্থেও তৃচ্ প্রত্যয় হয়।
"নান্তা ভার্যা ভবিত্রীতি বর্জায়িত্বা মদাল্সাম।"

( মার্কভেরপু ২৪।২৯ )

ভবিত্র (ত্রি) ভ্বন, অন্তরীক্ষ ও উদক। (ঋক্ ৭০০০৯) ভবিম (পুং) ভবায় কাব্যাদিপ্রকাশায় ইনঃ স্থ্য ইব ততঃ প্যোদরাদিখাৎ সাধুঃ। কাব্যক্তা। (ত্রিকা•)

ভবিপুল। ( खी ) ছন্দোভেদ।

ভবিল (পুং) ভূ ( সলিকল্যনিমহিভড়িভণ্ডিশণ্ডিপিণ্ডিভৃণ্ডিক কুকিভূভ্য ইলচ্। উণ্ ১।৫৫) ইতি ইলচ্। ১ ৰিজ্গা, জার। ( ত্রিকা ০ ) ২ ভব্য, ভবিষ্যং। ( উজ্জ্ব )

ভবিষ্ণু (ত্রি) ভূ (ভূবশচ। পা এ২।১৩৮ ইতি ইফুচ্, ভবতে ধাতোশ্ছনদি বিষয়ে তাচ্ছীল্যাদিষু 'ইফুচ্' প্রত্যয়ো ভবতীতি কাশিকা। ভবনশীল, ভবিতা।

ভবিষ্য (ত্রি) ভূ-লূটঃ সংদ্বতি শতৃশুট্চ, ততো বিভাষারাং প্যোদরাং তন্য লোপঃ। ভবিষ্যং কাল। (হেম)

"অয়ং ভবিষ্যে কথিতো ভবিষ্যৎকু**শলৈদ্বিজঃ**।"

(হরিব০ ৮১।২৮)

২ ভবিষ্যৎ কালসম্বন্ধী। (ক্লী) ও পুরাণ বিশেষ, ভৰিষ্য-পুরাণ। ৪ ফলবিশেষ। [পুরাণ দেখ]

ভবিষ্য, রাষ্ট্রক্টবংশীয় জনৈক নরপতি। দেবরাজের পুত।
[রাষ্ট্রকৃটবংশ দেখ।]

ভবিষ্যগঙ্গা (স্ত্রী) শস্তলেশ্বর তীর্থে অবস্থিত একটা পুণ্যতোয়া দরিৎ (স্বন্দপুরাণ শস্তলমাহাত্ম্য)

ভবিষ্যৎ (ত্রি) ভূল্টঃ শতৃশুট্ চ। কালবিশেষ, ভবিষ্যৎ, ভবিষ্যৎকাল। বর্ত্তমান কালের উত্তরকালীন যে কাল, তাহাই ভবিষ্যৎ।

'বর্ত্তমান-কালোত্তরকালিনোৎপত্তিকদ্বর্ম' (শিরোমণি) সারমঞ্জরীমতে 'বর্ত্তমান প্রাগভাব-প্রতিযোগিদ্ধ'ই ভবিষ্যুৎ। পর্য্যায়—অনাগত, শ্বস্তন, প্রগেতন, বর্ৎপ্রুৎ, বর্ত্তিষ্যমাণ, আগামী, ভাবি। (রাজনি॰) অদ্যতন ধাহা ঘটিবে তাহার উত্তর ডী এবং ঘাহা পরবর্ত্তী ভবিষ্যতে ঘটিবে তাহার উত্তর তী প্রত্যন্ন হইন্ন। থাকে। যথা খো ভবিতা বর্ষান্তরে ভবিষ্যতি।

ভবিষ্যন্তা (স্ত্রী) বর্ত্তমান উত্তরণপূর্ব্বক ভবিষ্যন্থে লীনতা (বৃ• আ• উপনি• ৩৯) (ক্লী) ভবিষ্যন্ত, ভবিষ্যতের ভাব। ভবিষ্যদাপেক্ষ (পুং) অবশুম্ভাবী কোন ভবিষ্যৎ ঘটনার স্থচনারপ অল্কার-ভেদ।

"দত্যং ব্রবীমি ন বং মাং দ্রষ্টুং বল্লভ লপ্ শুদে। অন্ত চুম্বন-সংক্রান্ত-লাক্ষারক্তেন চক্ষা॥" "দোহরং ভবিষ্যদাপেকঃ প্রাগেবাতিমনম্বিনী। কদাচিদপরাধোহশু ভাবীত্যেবমক্রন্ধ যং॥"

( कावामिर्म २। ५२७)

ভবিষ্যপুরাণ (ক্রী) অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত পুরাণ-ভেদ, ইহার প্রতিপাদ্য বিষয়াদি নারদপুরাণে বিবৃত হইয়াছে।

"মথ তে সংপ্রবক্ষ্যামি পুরাণং সর্ক্ষ্যিদ্ধিদং।
ভবিষ্যং ভবতঃ সর্ক্রােশাকাভীষ্টপ্রদায়কম্॥
তত্রাহং সর্ক্রােনামাদিকর্তা সমুদ্যতঃ।
স্প্রার্থং তত্র সঞ্জাতো মহুঃ স্বায়স্ত্রং পুরা॥" (নারদ পু•)
[বিস্তৃত বিবরণ পুরাণ শব্দে দ্রস্ট্রা।]

ভবিষ্ণোত্তর (ক্রী) পুরাণভেদ, ভবিষ্যোত্তর পুরাণ।
ভবীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন বহুঃ বহু-ঈরস্থন্, বহোলোপিপা
ভূশ্চ বহোতি ভূরাদেশঃ বেদেন ঈলোপঃ। বহুতর। "পৃণক্ষি
বস্থন। ভবীয়সা" (ঝক্ ১৮৩০)

লোকিক প্রয়োগে এই পদ হইবে না, 'ভূষদ্' হইবে।
ভবুষা, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ।
ভূপরিমাণ ১৩০১ বর্গমাইল। ভবুষা চাঁদ ও মোহনীয় লইষা
১৮৬৫ থঃ অব্দে এই উপবিভাগ সংগঠিত হয়।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর। এথানে বিচারাদালত স্থাপিত আছে। অক্ষা

২৫°২´০০´´উঃ এবং দ্রাঘি

৮০০´০১´

১৫´´পঃ।

ভবেশ (পুং) শিবের নামান্তর। ভবেশ, জবৈক হিন্দু-নরপতি। সাঙ্খ্য-প্রবচন-ভাষ্য-প্রণেতা রাজা হরসিংহ দেবের পিতা।

ভবেশ, জনৈক জ্যোতির্নিদ্। ইনি শ্রীপতিকৃত জাতক-প্রতির টিপ্পন প্রণয়ন করেন।

ভবেশকবি, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পরিভাষাবিবেক-প্রণেতা বর্দ্ধমানের পিতা ছিলেন। ভব্য (ক্নী) ভবতীতি ভূমতে ইতি বা ভূ (ভব্যগেমেতি। পা এএ৬৮) ইতি ধং। ভব্যাদেয়ঃ শব্দাঃ কর্ত্তরি বা নিপাত্যস্তে ইতি কাশিকা। ফলবিশেষ, চলিত চাল্তা। পর্য্যায়—ভব, ভবিষ্য, ভাবন, বজুশোধন, লোমফল, পিচ্ছিলবীজ, ইহার গুণ অয়, কটু, উষ্ণ। কচি-চাল্তার গুণ—বাত ও কফ-নাশক, পক্রের গুণ—মধুরাম, ফচিকারক,শ্রম ও শ্লনাশক। (রাজনি০)

"ভবাং স্বাহ ক্ষায়ায়ং হ্বন্যাশুবিশোধনম্।
তদেব পকং দোষহুং শুকু গ্রাহি বিষাপহম্॥" (রাজবল্পভ)
(ত্রি) ২ শুভ। ও সত্য। ৪ যোগ্য। ৫ ভবি, ভবিষ্যং। (মেদিনী)
"ভূতভব্যভবন্নাথাঃ শৃণু চৈতং ত্রয়ং দ্বিজ।" (মার্ক৽ পু৽ ৭৯।৭)
৬ শ্রেষ্ঠ। (ভাগ• ১।১৫।১৭) ৭ প্রসন্ন।

"স মে নাথো ছনাথস্য ভবভব্যেন চেতসা।''(রামা৽১৷৬২৷৭) 'ভব্যেন প্রসন্ধেন চেতসা' ( রামান্ত্রজ )

(পুং) ৮ কর্মারক্রক, চলিত কামরালা গাছ। (মেদিনী) (পুং ক্লী) ১ রমভেদ। ১০ নিম্বর্ক। ১১ কারবেল।

( শব্দরত্বাবলী )

ভব্যজীবন (পুং) নির্যক্তিভাষ্য নামক জৈনগ্রন্থ-রচয়িতা।
ভব্যতা (স্ত্রা) ভবস্থ ভাবঃ তল্টাপ্। ভব্যের ভাব বা ধর্ম।
ভব্যা (স্ত্রা) ভব্য টাপ্। ১ উমা। ২ গজপিপ্লী। (মেদিনী)
ভব্যিরাজ জনৈক প্রাচীন বৌদ্ধাজমন্ত্রী। ইনি অশ্বকরাজের
প্রধান সচিব জিলেন।

ভশিরা (স্ত্রী) কল বিশেষ (Beta Bengalensis)
ভষ্ > বুক। ২ পিশুনোজি, কুকুরাদির শল। ভাদি পরবৈত্র 
সক সেট্। লট্ভষতি। লোট্ভষতু। লিট্বভাষ। লুঙ্
অভষীৎ, ণিচ্ভাষয়তি।

ভেষতি শ্বা, ভষতাগ্রাদোষং থলঃ স্চয়তি, ভর্ণনে ইতি প্রাঞ্চঃ, ভষতি শ্বা পাস্থং শব্দেন নির্ভংসয়তীত্যর্থঃ'। (রমানাথ) ভ্রম (পুং) ভ্রতীতি ভ্র-কুকুরাদি শব্দে, অচ্। কুকুর।(রত্নমাণ) ভ্রমক (পুং স্ত্রী) ভ্রতীতি ভ্রম-(কুন্ শিল্পিংজ্ঞারেপূর্ব্ব-স্থাপি। উণ্ ২া৩২) কুন্। কুকুর। (অমর)

ভষণ (ক্লী) ভষ-ল্যাট্। বুকন, কুকুরশন্ধ। (হেম) ভষা (স্ত্রী) স্বর্ণক্ষীরী। (রত্নমালা)

ভষী (স্ত্রী) ভষ-স্ত্রিয়াং জাতিষাং ঙীষ্। শুনী, কুরুরী। (শব্র ০)
ভদ ১ দীপ্তি। ২ ভর্পন। জুহোত্যাদিং পরবৈশ্ব দেট্
দীপ্তি অর্থে অক ০, ভর্পন অর্থে সক ০। লট্ বভস্তি। লোট্
বভস্তা। লিট্ বভাস। লুঙ্ অভাসীং অভসীং। এই
ধাতু বৈদিক।

ভদ, ভক্ষণ। ভাদি পরক্ষৈ দক দেট্। লট্ভদতি। লট্ভদতু। লিট্বভাদ। লুঙ্অভাদীং অভদীং। ভদ্ (স্ত্রী) বভন্তীতি ভদ্ (শুদু ভদোহদিঃ। উণ্ ১)১২৯)
ইতি অদিঃ। ১ কাঠ। ২ অশ্বনাংদ। ৩ জ্বন। ৪ ভাস্কর।
৫ যোনি। (মেদিনী) ৬ মাংদ। ৭ কার্ওবপক্ষী। ৮ প্লব।
(উজ্জ্বা) ৯ কাল। ১০ হৃংপিও।

ভদ্দ্য ( ত্রি ) কটিপ্রদেশভব, তৎসম্বন্ধীয়। ( অথর্ব ২০০০৫ ) ভদ্দ্র ( পুং ) বভস্তীতি ভদ্-ল্যু। ভ্রমর। (ভূরিপ্র• )

ভদন্ত (পুং) বভস্তীতি ভদ-বাহুলকাৎ ঝচ্। কাল। (ত্রিকা০) ভদন্ধি (পুং) ভানাং নক্ষত্রাণাং দক্ষিঃ। নক্ষত্রদিগের সন্ধ্যাত্মক কালভেদ।

"সার্পেক্রপৌষ্যাধিষ্যানামন্ত্রাঃ পাদাঃ ভসন্ধয়ঃ।
তদগ্রভেষাদ্যপাদো গণ্ডান্তং নাম কীর্ত্ত্যতে ॥" ( স্থ্যসি॰ )
অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও রেবতী নক্ষত্রের চতুর্থ চরণ নক্ষত্রদিগের সন্ধি।

ভসমূহ (পুং) ভানাং নক্জাণাং সমূহঃ। নক্জ সমূহ। ভসিত (ক্লী) ভদ্-জ। ভন্ন। (হেম)

"চন্দনং বামদেবাথ্যে হরিতালঞ্চ পৌক্ষে।

ক্রী ভানাং নক্ষ্যাণাং স্টকঃ। দৈবজ্ঞ। (শক্রত্না ০)
ভস্তক (প্রং) ভানাং নক্ষ্যাণাং স্টকঃ। দৈবজ্ঞ। (শক্রত্না ০)
ভস্তক (স্ত্রী) ভস্যতে ইতি ভ্রম দীপ্রো ত্রন্ টাপ্। ভস্ত্রা
ততঃ স্বার্থে কন্ টাপ্ (ভ্রম্ত্রেষা জ্ঞাজ্ঞেতি। পা বাএ৪৭) ইতি
ইত্বন। চর্ম্মপ্রেবিকা, ভ্রমা।

ভক্ত্র (স্ত্রী) ভশুতে খনয়েতি ভদ (ছয়মাশ্রম্প্রতিপ্রস্ত্রন্। উণ্ ৪।১৬৭) ইতি ত্রন্, অজাদিত্বাৎ টাপ্। অগ্নিদীপক চর্ম্মনির্মিত যন্ত্রবিশেষ। চলিত ভাথী ও যাঁতা। পর্য্যায় চর্ম্মনির্মিত ত্রাকা, ভস্ত্রকা, ভস্ত্রী, ভস্ত্রিকা। (শক্রত্না•)
"মাতা ভস্ত্রা পিতুঃ পুরো যেন জাতঃ স এব সঃ।

ভরম্ব পুত্রং ছত্মন্ত ! মাবমংস্থাঃ শকুন্তলাম্ ॥"(ভাগ ০ ৯।২০।২১) ২ চর্ম্মস্থালী।

ভন্ত্রাকা (ন্ত্রী) ভন্তা। (শব্দরত্না৽)

ভিস্ত্রিক ( ত্রি ) ভস্তরা হরতি ( ভস্তাদিভাঃ ঠন্। পা ৪।৪।১৬) ইতি ঠন্। ভস্তা দারা হরণকারী। স্ত্রিসাং ভীষ্।

ভস্ত্রী (স্ত্রী) ভদ্যতেখনয়েতি ভদ্য-ত্রন্, গৌরাদিয়াৎ ভীষ্। ভস্তা। (শন্তর্জাণ)

ভস্ত্রীয় (ত্রি) ভস্তা উৎকরাদিত্বাৎ-ছ (পা ৪।২।৯০) ভস্তার অদ্রদেশাদি।

ভদ্মক (ক্লী) ভশ্ম-সংজ্ঞায়াং কন্, বা ভশ্ম করোতি ক্ল-ড।

> রোগভেদ, বহুভোজনকারক রোগভেদ, ভশ্মকীটরোগ।
ভাবপ্রকাশে এই রোগের নিদানাদি লিখিত আছে,
পরিমাণে অধিক ও ক্লক্ষরত ভোজনশীল ব্যক্তির কফ ক্ষীণ

এবং বায়ু ও পিত্ত বর্দ্ধিত হইয়া জঠরাগ্নি অত্যন্ত বৃদ্ধিত হয় এবং এ বর্দ্ধিত অগ্নি বায়ুর সহিত সংযুক্ত হইয়া ভক্ষিত জব্যকে কণকাল মধ্যে ভস্মীভূত করে, একারণ উহাকে ভস্মকরোগ কহে। ভস্মকরোগে রক্তাদি ধাতুসমূহ পরিপাক হইয়া যায়, স্কতরাং উহাকে উপেক্ষা করাই শ্রেম্বঃ। পিপাসা, ঘর্ম্ম, দাহ ও মুর্চ্ছা এই কএকটা ভস্মকরোগের উপদ্রব। ভস্মক রোগে ভূক্ত সামগ্রী সহসা পরিপাক হইয়া যগ্রপি ধাতুসমূহ পরিপাক হয়, ভাহা হইলে সম্বর্হ রোগীর জীবন নই হইয়া থাকে। (ভাবপ্রাণ্ড জাঠরাগ্নিবিকারা) ২ অতিশয় বুভূক্ষা। ওস্বর্ণ। ৪ রূপ। ৫ বিভূক্ষ। ৭ ভাগী।

ভেম্মারি (পুং) তয়ামক রোগবিশেষ, ভত্মকীটরোগ।
ভাম্মাকার (পুং) ভত্ম করোতীতি ক্ল (কর্মণ্যণ্। পা এ২।১)
ইতি অণ্। রজক। (শক্মা•)

ভাশুকৃট (পুং) কামরূপস্থিত পর্বতভেদ। এই পর্বতে স্বয়ং মহাদেব বাদ করেন।

"নন্দনাৎ পূর্বভাগে তু ভন্মকৃটো মহাগিরিঃ। যত্র তিষ্ঠতি ভূতেশো মহাদেবো বৃষধ্বজঃ॥"

( কালিকাপু ৮অ )

ভস্মগন্ধা (স্ত্রী) ভস্মেন ইব গন্ধো যখাঃ। রেণুকা। (ভাবপ্র৹)
ভস্মগন্ধিকা (স্ত্রী) ভস্মগন্ধোহস্তাখা ইতি ভস্মগন্ধ (অত
ইনি ঠনৌ। পা ৫।২।২৫৫) ইতি ঠন্, টাপ্। রেণুকাখ্য
গন্ধদ্রব্য। (জটাধর)

ভত্মগদ্ধিনী (স্ত্রী) ভত্মনঃ ইব বাছল্যেন গদ্ধোহস্তাস্থা ইতি ভত্মগদ্ধ-ইনি ডীপ্। রেণুকাখ্য গদ্ধদ্ব্য। (অমর)

ভিম্মগর্ভ (পুং) ভম্ম গর্ভে যক্ত। ১ তিনিশ বৃক্ষ। (রাজনি•) ভম্মগর্ভা (স্ত্রী) ভম্ম গর্ভে যক্তাঃ ইতি টাপ্। কপিল-শিংশপা। (অমর) পর্যায়—

''শিংশপা পিচ্ছিলা শ্রামা রুষ্ণসারা চ সা গুরু:।
কপিলা সৈব মুনিভি রুম্মগর্ভেতি কীত্তিতা॥'' (ভাবপ্র•)
২ রেণুকা নামক গদ্ধত্বতা। (জটাধর)

ভস্বাবাল (পুং) উপনিষম্ভেদ।
ভস্বতা (স্ত্রী) ভস্মনো ভাবঃ তল্টাপ্। ভস্মের ভাব বা ধর্ম।
ভস্মতূল (ক্লী) ভস্ম তূলতি তুলয়তি বেতি তুল-ক। গ্রামকুট।
২ পাংগু-বর্ষণ। ও হিম। (মেদিনী)

ভস্যন্ (ক্লী) বভন্তীতি ভদ্-ভর্পনদীপ্র্যো: (সর্বধাভূভ্যো মনিন্। উণ্ ৪।১৪৪) ইতি মনিন্। দগ্ধ কাঠাদি-বিকার, চলিত ছাই, শিবাঙ্গভূষণ।

'অভাঙ্গভূষণং ভশ্ম বিভূতিভূ তিরশু তু।' ( শব্দরত্ব )

মদন ভম্ম হইলে সেই ভম্ম মহাদেব স্ক্রান্তে মাথিয়াছিলেন। "মহাদেবোহথ তদ্তস্ম মনোভবশরীরজম্। আদার সর্ব্বগাত্তেযু ভূতিলেপং তদাকরোৎ।। লেপশেষাণি ভত্মানি সমাদায় তদা হরঃ। मगरनाश्खर्मरथ कानीः विश्वा विधिमग्राट ॥"

(কালিকাপু 
৪১ অ 
)

ভন্ম ললাটে মাথাইয়া পরে শিবপূজা করিতে হয়। ভন্ম, ত্রিপুণ্ডুক, রুদ্রাক্ষ-ধারণ ও বির পত্র ভিন্ন শিব পূজা করিলে তাহার সম্যক ফল লাভ করা যায় না, ইহাতে কেহ কেহ नलन, একেবারে যে পূজার ফল হইবে না, তাহা নহে, তবে তুল্য ফলের অভাব হয় মাত্র।

"বিনা ভশ্মত্রিপুত্রে, ণ বিনা ক্রদ্রাক্ষমালয়া। পূজিতোহপি মহাদেবো ন স্থাদস্ত ফলপ্রদঃ ॥"(আহ্নিকত৽) ভশ্ম ধারণ করিয়া তত্বপরি চন্দনাদি ধারণ করিতে নাই। কিন্তু চন্দনাদির উপর ভন্ম ধারণ করা যাইতে পারে।\*

विधिशृक्तक क्रांवालाक मञ्जूशार्घ घाता जन्म धात्र विधिय। ভশ্ম মাথিলে তাহাকে আগ্নেয় স্নান কহে। [ স্নান দেখ ] "আগ্নেয়ং ভশ্মনা স্নানং বায়ব্যং গোরজঃ কৃত্ম্।" ( যামল ) কাংস্ত পাত্র ছাই দিয়া মাজিলে বিশুদ্ধ হয়।

"অন্তন্য হেমরপ্রায়ঃ কাংস্তং শুধ্যতি ভশ্মনা। অন্তৈত্তাম্রঞ্চ বৈত্যঞ্চ পূনঃ পাকেন মুগ্রায়ং॥" ( শুদ্ধিতত্ত্ব )

২ অশ্ররীবিকার, এক প্রকার পাথুরী রোগ। "শক্ত রা সিকতা মেহো ভস্মাথ্যোহশারীবৈক্তম।

অশুর্য্যাঃ শক্তরা ভেরা তুল্যব্যঞ্জনবেদনা ॥"

( সুশ্রুত নিদানস্থা ত অশ্মরীনি ) [ অশ্মরী ও পাথুরী দেখ ]

ভশ্বপ্রিয় (পুং) শিবের নামান্তর। ভদামেহ (পুং)মেহজনিত অশ্বরী রোগভেদ। ( স্ক্লত) জদারোহা (স্ত্রী) ভশ্মনি রোহতীতি কহ-অচ্-টাপ্। দগ্ধ বৃক্ষ। ভদাবেধক (পুং) ভদ্ম ইব বেধকঃ। কর্পূর (শকরত্ব॰) ভদাদা ( অব্য• ) চর্মণ জন্ম শকাত্মকরণ। "সর্মাং তে ভশ্মদা

> \* "চন্দনাত্বাপরিপ্রাজ্ঞো ধারয়েদ্ভক্ষ বৈদিকয়। লৌকিকং চন্দনাদ্যং তু ভস্মোপরি ন ধারয়েৎ॥ ভশ্মবচ্চন্দনাদীনাং ত্যাগেনার্থে ন বিদাতে। চন্দনাদীনাতো লৌকিকান্সেবাত্র ন সংশয়ঃ॥ উপরিষ্টাচ্চন্দনাদেপু তেইল্লসিতভম্মনি। চন্দনাত্মখভূষায়া ফলাপ্তেঃ কো নিবারকঃ॥

মন্ত্রহিতং ভস্ম ন ধার্যাং— জাবালোক্তাদিকৈর্ম দ্রৈধার্য্য ভস্ম ত্রিপুণ্ড কম্। অক্তথাচেজ্জলং যাবদ্রজন্তররকং ব্রজেৎ i" (লিঙ্গপুরাণ)

কুরু" (শুক্ল যজু ০ ১১/৮০) 'ভস্মদা কুরু, চূর্ণীকুরু, চর্বিস্থা ভক্ষয় ইত্যর্থ:। ভস্মদা শব্দো ডাজস্তো নিপাতঃ, চর্ব্বণ শব্দামুকরণ-वाही' ( दवनमी ) हुर्गन । हर्स्त ।

ভদ্যাদাৎ (অব্য) ভত্ম কার্ণের সম্পন্নং করোতি ভত্মন্-সাতি। সমুদারের ভত্মরূপতাকরণ, ছাই হওয়া, ভত্মাকারে পরিণত, ছাই করিয়া ফেল।। ২ সম্ক ভন্মীভূত।

ভস্মাগ্নি (পুং) উদরাগ্নিজ রোগভেদ। ইহাতে ভুক্তদ্রব্য সকল অচিরে ভশ্মসাৎ হইয়া যায়। ইহাকে বুকোদর বা

ভস্মান্দী, দান্দিণাত্যের মহিন্থর রাজ্যের তুমকুড় জেলার অন্তর্গত একটা পর্বাত। এই পর্বাতের শিথরদেশে ভস্মাঙ্গেখ-রের মন্দির অবস্থিত। অক্ষাত ১৩ ৪৪ ডিঃ এবং দ্রাঘিত ৭৭ ৬ প্রঃ। পর্বতের চারি দিকে গিরিত্র্গ স্থাপিত আছে। দেখিয়া অনুমান হয় যে বিধন্মীদিগের হস্ত হইতে দেবমন্দির ও দেব-মৃত্তিরকার জন্ম এই সকল তুর্গাদি নির্মাণ করা হইয়াছিল। এখানে বেদার নামক পার্কতীয় জাতির বাস আছে।

ভস্মাস্ত্রেশ্বর, দাফিণাত্যস্থ ভস্মাঙ্গী পর্বতের শিবলিঙ্গ-ভেদ। ভস্মাচল (পুং) কামরূপস্থিত পর্বতভেদ।

"মুনিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্রা মুক্তির্জন্মাচলং গতে ॥"(কালিকাপু∙ ৮১অ•) ভন্মাহবয় (পুং) ভন্ম আহ্বয়তে শাৰ্দ্ধতে ইতি আ-হ্বে-বাহু-লকাৎশ। কর্পুর। (ত্রিকা৽)

ভস্ম†স্থার, অস্থার বশেষ। এই অস্থার মহিস্থার জেলার ভৈরব निष्मत ध्वःम (ठष्टे। कतियाष्ट्रिन।

ভস্মীভূত ( ত্রি ) ভস্ম অভূত তদ্তাবে চ্বি। তন্মিত, ভস্ম-প্রাপ্ত। ২ বিনাশিত।

ভিশ্মেশ্বর জ্বোষধ ভেদ। প্রস্তুত প্রণালী—বিলঘুঁটে ভস্ম আট-তোলা, মরিচ ১॥ তোলা, বিষ ১॥ তোলা একত্র চুর্ণ করিয়া পাঁচ রতি মাত্রায় সেবন করাইলে সন্নিপাতাদি নিবারিত হয়।

ভা দীপ্তি। অদাদি পরবৈশ্ব অক অনিট্। লট্ ভাতি। লোট্ ভাতু। লিট্ বভৌ, বভতুঃ বভুঃ, বভিথ, বভাথ, বভিব। লুট ভাতা। লুট্ ভাদ্যতি। লিঙ্ ভায়াং। লুঙ্ অভাদীং, অভাসিষ্টাং, অভাসিষু:। সন্ বিভাসতি। যঙ্ বাভায়তে। যঙ্-লুক্ বাভেতি, বাভাতি। ণিচ্ ভাপয়তি। লুঙ্ অবীভবং। বি + অভি + ভা = ব্যতিভাব। আ + ভা = আভা। এ + ভা = প্ৰভা। প্ৰতি+ভা = প্ৰতিভা।

ভা (স্ত্রী) ভা-দীপ্তো ( ষিদ্রিদাদিভ্যোহঙ্। পা তাত্ত ১৪) ইত্যঙ্, টাপ্। প্রভা, দীপ্তি, আলোক।২ কান্তি।৩ কিরণ। "ভারে দার্কাহারমিতি" ( শুরুষজু **০**০।১২ )

ভাই (দেশজ) ভ্রাতা, সহোদর, ভ্রাতৃশব্দের অপভংশ।

ভাইজ, (দেশজ) ভাত্জারা, জ্যেষ্ঠ ভাতার স্ত্রী। ভাত্জারা শব্দের অপভংশ।

ভাইজী, প্রির লাতা, ভাইকে আদর করিয়া ভাইজী বলা হয়। ভাইঝী (দেশজ) লাতার কন্সা।

ভাইদ্বিতীয়া (দেশজ) ভাত্দিতীয়া, যমদিতীয়া।

ভাইপো (দেশজ) ভাতৃপুত্ৰ, লাতুপুত্ৰ।

ভাইফোটা (দেশজ) ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার দিন ভগিনী ভ্রাতাকে বে ফোটা দেয়, তাহাকে ভাইফোটা কহে। [ভ্রাতৃদ্বিতীয়া দেখ]

ভাইবো (लেশজ) ভাইবধ্, बाजात खी।

ভাউই (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ, ভাদ্রবৌ।

ভাউজ (দেশজ) জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূ।

ভাউদাজী, বোষাই প্রদেশবাসী জনৈক প্রত্নতবিদ্। কোছণ বিভাগের সাবস্তবাড়ীর নিকটস্থ কোন গ্রামে তাঁহার জন্ম হয়। স্বীয় ধীশক্তি প্রভাবে তিনি বিদ্যার্জন করিয়া লক্ক-প্রতিষ্ঠ হইয়াছিলেন। তিনি এল্ফিনষ্টোন ও গ্রাণ্ট মেডিকেল কলেজ নামক বিদ্যালয়্বরে পাঠাভ্যাস সমাপন করিয়া কর্মক্লেতে ব্রতী হইয়াছিলেন। তাঁহার যত্নে বোষাই সহরে সংস্কারসভা (Bombay Reform Association), শিক্ষা-সমিতি (Board of Education) যাত্র্যর প্রভৃতি স্থাপিত হইয়াছিল। উনবিংশতি শতাকের মধ্যভাগে জন্ম গ্রহণ করিয়া তিনি বিদ্বংস্মাজে জন্মগ্রহার প্রসার বাড়াইয়া গিয়াছেন।

ভাউ দাহেব, প্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্র-দেনাপতি। ইনি পাণিপথের ৩য় মুদ্ধে বিশাল মহারাষ্ট্রবাহিনী লইয়া আন্ধাদ শাহের সন্মুখীন হন। [সদাশিব ভাউ দেখ।]

ভা ও (দেশজ) বর্ত্তমান বাজার দর। ২ দ্রব্যাদির চলিত মূল্য। ৩ (মরাঠা) ভ্রাতা শব্দের অপভংশ।

ভাওলী (দেশজ) থাজনার পরিবর্ত্তে জমিদার প্রজার নিকট হুইতে যে শস্য বিভাগ করিয়া লন।

ভাইত (দেশজ) ভ্রমোৎপ্রাদক উপহাস। যেরপ বিজ্ঞাপে ভ্রম জনার।

ভ ্রির (দেশজ) ভঙ্গুর শব্দের অপভ্রংশ। বিরুত।

ভাঁওতা (দেশজ) আবৰ্ত্ত শব্দজ। অসংলগ্ন ৰাক্যপ্ৰয়োগ দারা কোন অনিশ্চিত বিষয়ের যাথার্থ্যপ্রতিপাদনচেষ্টা।

ভাঁকে (দেশজ) ১ বস্তাদির পাট। ২ সোণারূপার থাদ। ৩ গুটান বা পাকান।

ভাঁকিন (দেশজ) > পাটকরণ, দোমড়ান। ২ রাগালাপ। ভাঁকি (দেশজ) > মুখোচ্চারিত শব্দে স্থরসংযোজনা-করণ। ২ বস্তাদি গুটান। ভাজাল (দেশজ) থাদমিশ্রিত।

ভাঁটে (দেশজ) গুলভেদ। (Volkameria infortunata)

ভাঁটো (দেশজ) বর্তুল, বাটুল, গণ্ডুক। ২ নদীবক্ষে জুয়ারের হ্রাস। [জোয়ার ভাটা দেখ।]

ভাঁটি (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, ভেঁট ফুলের গাছ। (Volkameria odorata)

ভাঁটুই (দেশজ) এক প্রকার তৃণ। (Andropogon aci culatus)

ভাঁ বৃড় (দেশজ) ১ ক্ষুদ্র মৃত্তিকাপাত্রবিশেষ, ভাও শব্দের অপত্রংশ। ২ পরিহাদক, যাহারা খুব হাদাইতে পারে।

৩ পরিহাসরসিক সম্প্রদায়বিশেষ। রাজা বা সম্ভ্রান্ত লোকের সভায় নানাপ্রকার অঙ্গভঙ্গী বা স্থলনিত বাক্যবিন্যাস বা তোষামোদ দারা সমাগত ব্যক্তিবর্গের মনোরঞ্জন করাই ইহালের প্রধান কার্য্য। মুসলমানদিগের মধ্যে ইহারা 'নকল' (অনুকরণকারী) নামে অভিহিত। প্রাচীন সংস্কৃত নাটকের রাজামুচর বিদ্যকই বর্তুমান ভাঁড়ের অনুরূপ। কিন্তু ভাঁড় হইতে বিদ্যকের কার্য্যে অনেক প্রভেদ লক্ষিত হয়। প্রাচীন হিন্দু রাজাদিগের বিদ্যক কালে ভাঁড় নাম প্রাপ্ত হইয়াছে। নবদীপাধিপতি মহারাজ ক্ষ্ণচন্দ্রের সভায় বিখ্যাত গোপালভাঁড কৃতিত্ব দেখাইয়া গিয়াছেন।

মুদলমানরাজগণের সময়েও ভাঁড়ের আদর ছিল।
এরপ কথিত আছে যে, মোগলপতি তৈম্রলঙ্গ পুত্রশোকে
বিহবল হইয়া ঘাদশ বর্ষ কাল নিয়ত বিলাপ করিয়াছিলেন।
দৈয়দ হোদেন নামক তাঁহার জনৈক পারিষদ আরবী ভাষায়
একথানি স্থললিত হাদ্যোদীপক গ্রন্থ রচনা করিয়া তাঁহার
শোকাপনোদন করেন; তজ্জ্জ্ঞ তিনি মোগলরাজ কর্তৃক 'ভাঁড়'
উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন। এই দৈয়দ হোদেনই ভাঁড়সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। ক্রমে এই ভাঁড়গণ স্বতন্ত্র ব্যবদা
করায় শাখা-জাতিরপে পরিগণিত হয়। হোদেন দৈয়দ-বংশীয়
হইলেও, বর্ত্তমান মুদলমান ভাঁড়গণ সেথ বা মোগলবংশসম্ভূত। শিয়া ও স্থলী সম্প্রদায়ভেদে ইহাদের বিবাহ দিয়া
থাকে। আচার ও ব্যবহারে ইহারা প্রায়ই মুদলমানের স্তায়,
তবে ইহাদের মধ্যে হিন্দু-আচারও দৃষ্ট হইয়া থাকে। ভাঁড়
জাতি চেঁড় ও কাশ্মীরি এই তুই শাখায় বিভক্ত। স্রযোধ্যা র
নবাব নাদিরন্দীন কাশ্মীর ভাঁড়দিগকে আনয়ন করেন।

বর্তমান সময়ে হিন্দু ভাঁড়গণ কৈথেলা (কাপিঠলী),বাক্ষ নিয়া কামার, উজহার, বছেলা, গুজর, নোনিয়া, কড়া, পিত-রহঙ্গর, বরহা, নথটিয়া ও শাহপুরী এবং মুদলমান ভাঁড়গণ বরষা, ভন্দেলা, বুড়দিয়া, দেশী, গাওবাণী, হমলপুরী, হর্থা- জরেহা, জবোরা, কৈথলা, কারস্থ, কাশীবালা, কাশীরি, কাঠিয়া, কতিলা, কবাল, থা খারিয়া, ক্ষত্রী, ক্ষেত্তি, মোথরা, মুসলমানি, নকল,নৌমদ্লিক,পাঠান, পাটুয়া, পুরবিষা, রাবত, সাদিকি, সেথ, তারাকিয়া প্রভৃতি শ্রেণীতে বিভক্ত।

ইহাদিগের মধ্যে দ্বাদশ কিংবা চতুর্দশ বংসরই বিবাহের যোগ্য কাল বলিরা ধার্য। বিধবাগণ স্ব স্বামীর বংশে বিবাহ করিতে পারে, অন্তত্ত বিবাহ করিতে কোন নিষেধ নাই। স্ত্রীর চরিত্রে সন্দেহ হইলে ইহারা তাহাকে বাটী হইতে বহিন্ধত করিয়া দের এবং ঐ স্ত্রীলোক আর কখন ঐ বংশে বিবাহ করিতে পারে না। মুসলমান রীত্যন্ত্রসারে ইহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া সম্পন্ন হইন্না থাকে। লক্ষ্ণোনিবাসী ভাঁড়গণ শিল্পা-সম্প্রদায়ভুক্ত, অপর মুসলমান ভাঁড় মাত্রেই স্কনী।

লক্ষ্ণে অধিবাদিগণ পাঁচপীর (গাজীমিঞা) এবং দৈয়দ হোদেনকে ভক্তি করিয়া থাকে। উহারা পাঁচপীরকে মিলিলা, সরবং, ও পুল্পমালা দ্বারা এবং দৈয়দ হোদেনকে হালুয়া, মিলিলা ও মিপ্তান্ধ দ্বারা পূজা করে। শবই-বরাত উংসব উপলক্ষে পরলোকগত ব্যক্তিদিগের উদ্দেশে থাত্ত জ্বাদি উৎসর্গ করা হয়। চেঁড়গণ ঢোলক ও কাশ্মীরিগণ তবলা ও সারঙ্গ বাত্ত বাজাইয়া থাকে। ভাঁড় জাতি আমোদ উৎসবের প্রধান সহকারী বলিয়া কথিত। পশ্চিমাঞ্চলে মুলন্মান-গৃহে বিবাহ বা জন্ম উপলক্ষে উপস্থিত হইয়া তাহারা পরি-হাস কৌতুকাদি দ্বারা সাধারণের আনন্দ বর্দ্ধন করে।

ভাঁ ড়ান (দেশজ) ১ ঠকান। ২ প্রবঞ্চনা করণ। ৩ মিথ্যাকথন।
ভাঁ ড়োনি (দেশজ) যাহারা ধান ভানিয়া জীবিকানির্বাহ করে।
ভাঁ ড়োনিয়া (দেশজ) যাহারা দিব এই ভাগ করিয়া আজ
নয় কাল নয় এইরূপ মিথ্যাবাক্য প্রয়োগে দিন কাটায়।

ভাঁড়াভাড়ি (দেশজ) আজ কাল করিয়া মিধ্যা ওজরাপত্তি। ভাঁড়াম (দেশজ) ভাঁড়ের কার্যা। ঠকের কার্যা। ভাঁড়ামি (দেশজ) ১ ভগুতা। ২ পরিহান। ৩ প্রবঞ্চনা। ভাঁড়ার (দেশজ) ধনাগার, কোষ। যেথানে তৈল লবণ

ভ কু কু বি (দেশজ) ধনাগার, কোষ। যেখানে তেল লবণ প্রভৃতি দ্রবাদি থাকে,তাহাকে ভাঁড়ার কহে, ভাগুরে শক্জ। ভাঁবুদ্বারি (দেশজ) ভাগুাররক্ষক, যাহার জিন্মায় ভাঁড়ার থাকে

ভাঁতি (দেশজ) ক্রাদি রাখিবার কোষ।

ভাঁতি (দেশজ) ১ লম। ২ বিজ্ঞপ, পরিহাস।

ভাকমিশ্র, জনৈক কলচ্রিরাজ-মন্ত্রী, এই নামে এক নাট্য-কারেরও উল্লেখ দেখা যায়।

ভাকুট (পুং) ভরা দীপ্তা কুটতীতি কুট-ক। মৎস্যবিশেষ, চলিত ভেকুট বা ভেক্টী মাছ। ইহার গুণ মধুর, শীতল, বুষ্য, শ্লেমকারী ও গুরু। (রাজনি॰) ভাকুরি (পুং) ভাং কুর্চ তি কুর্চ-কি প্যোদরাদিত্বাৎ সাধু:।
দীপ্তিকারক। "ভাকুরয়ো নামৈতে ভাং হি নক্ষত্রাণি কুর্ব স্তি"
(শত• ব্রাণ ১া৪া১া৯)

ভাকৃট (পুং) ভাযুক্তাঃ কৃটাঃ শিখরাণি যদ্য। ১ পর্বতভেদ। ২ মৎদ্যবিশেষ। (মেদিনী)

ভাকেষ (পুং) ভানাং দীপ্তীনাং কোষ ইব। সুর্য্য। ত্রিকা॰)
ভাক্তে (ত্রি) ভক্তঃ গৌণ্যাবৃত্তেরাগতমিতি ভক্তি-অণ্।
১ পারিভাষিক, নিয়ত গৌণীবৃত্তি দ্বারা বোধিত অর্থ। গৌণ,
লাক্ষণিক, ঔপচারিক,। "নম্বেং পরত্র সপ্তমে মাসি ক্রিয়মাণস্য কথং যাথাসিকত্বন্" (তিথিতত্ব) সপ্তমমাসে যে
মাসিক প্রান্ধ হয়, তাহাকে কি করিয়া যান্মাসিক কহা যায়,
ঐ প্রান্ধ সপ্তম মাসে হইলেও উপচারবশতঃ উহাকে যান্মাসিক
কহা যায়, উহাই ভাক্ত। যে স্থলে উপচারবশতঃ অথবা লক্ষণা
শক্তিদ্বারা অর্থ প্রতীতি হয়, তাহাকে ভাক্ত কহে। ভক্তস্যোদমিতি অণ্। ২ ভক্তসম্বন্ধী। ভক্তমধ্মে দীয়তে নিয়্ক্রমিতি
ভক্ত (ভক্তাদনস্তরস্যান্। পা ৪া৪।৬৮) ইত্যণ্। ৩ অয়দারা
পোষ্য। ৪ নিয়ত অয়দান। ভক্তায় হিতং অণ্। ৫ ভক্ত
সম্পাদন-সাধন তণ্ডল।

ভাক্তিক (ত্রি) ভক্তমশ্মৈ নিযুক্তং দীরতে ইতি ভক্ত (ভক্তা-দনগ্যতরস্যাং। পা ৪।৪।৬৮) ইতি পক্ষে ঢক্। অন্নদারা পোষা। ২ অন্নদান।

ভাক্ষ (ত্রি) ভক্ষা শীলমস্য ছত্রাদিস্বাদণ্ (পা ৪।৪।৬২) ভক্ষণশীল। ভাক্ষালক (ত্রি) ভক্ষালিদেশে ভবঃ (ধুমাদিভ্যশ্চ। পা৪।২।১২৭) ইতি বুঞ্। ভক্ষালিদেশ ভবমাত্র।

ভাগ (পুং) ভজাতে ইতি ভজ ভাগদেবয়োঃ কর্মণি ঘঞ্।
> অংশ। ২ রূপ্যার্দ্ধিক। ৩ ভাগ্য। ৪ একদেশ। (শল্রত্মা•)
৫ রাশির ত্রিশভাগের এক ভাগ।

"ত্রিংশাংশকন্তথা রাশের্ভাগ ইত্যভিধীয়তে।" (তিথিতত্ব)
ভঙ্গ, ভাবে ঘঞ্। ৬ ভজন। ভগানানৈশ্বর্যাগাং সমূহঃ অণ্।
৭ ঐশ্ব্যসমূহ। ভগো দেবতাহন্ত অণ্। ৭ পূর্বকন্তুনী
নক্ষত্র। ৮ তৎসমসংখ্যা, একাদশ সংখ্যা। ৯ অক্ষশাস্ত্রোক্ত
ভাগহার। [ভাগহার দেখ]

ভাগক ( ত্রি ) ১ অংশভাগ সম্বন্ধীয়। ( পুং ) ভাজক।

ভাগকর (পুং) > শিব। (ভারত ১০।১৭।৮০) করোতীতি ক্ব-ট কর, ভাগস্থ করঃ। ২ ভাগকারক, বিভাগকারী।

ভাগজাতি (স্ত্রী) ভাগস্য জাতিঃ। বিভাগের প্রকারভেদ, ইহা চারি প্রকার, ভাগজাতি, প্রভাগজাতি, ভাগান্ত্রক ও ও ভাগাপবাহ। যে স্থলে অংশসমূহের সমচ্ছেদকরণ হয়, তথায় ভাগজাতি হইয়া থাকে। "অংশানাং সমচ্ছেদকরণং ভাগজাতিঃ—

"অত্যোগ্যহরাভিহতী হরাংশৌ রাণ্ডোঃ সমচ্ছেদবিধানমেবং।

মিণোহরাভ্যামপবর্ত্তিতাভ্যাং যদা হরাংশৌ স্থাধিয়াত্র গুণ্যৌ॥"

( লীলাবতী )

ভাগণ (পুং) ভানাং গণঃ। ১ স্থ্যাদির প্রভাসমূহ।

"উদ্ধনতি ড়িদভোদ-ঘটয়া নষ্টভাগণে।
ব্যোমি প্রবিষ্টতমদা ন স্ম ব্যাদৃশুতে পদম্॥"(ভাগ• অ১৭)৬)
'ভাগণঃ স্থ্যাদিপ্রভাসমূহঃ' (স্বামী) ২ ভগণসম্বন্ধী।
"ভূদ্বীপবর্ধ-সরিদজিনভঃসমূত্র-

পাতাল-দিঙ্নরকভাগণলোকসংস্থা।" (ভাগ ৫।২৬।৪০)
ভাগদা (স্ত্রী) ভাগং দদাতি দা-অঙ্। ভাগপ্রদাতা।
"দেবানাং ভাগদা অসং" (শুক্রবজু ১৭।৫১)
ভাগদা অসং ভাগং দদাতি ভাগদাঃ যজ্ঞের দেবানাং
ভাগপ্রদাতা ভবতু (বেদদীপ ০)

ভাগতুষ (পুং) বিভাগপ্রদ। "স্বর্গায় লোকায় ভাগত্বং" (শুক্লযজু ৩০।১৩) ভাগত্বং ভাগং হধ্যে ভাগত্বস্তং বিভাগ-প্রদম্' (বেদদীপ ।)

ভাগধ (ত্রি) প্রাপ্য বস্তব অংশপ্রদান। "এতে হি দেবানাং ভাগধে ভাগধা অবৈশ্ব মন্ত্রমা ভবন্তি" (তৈত্তি• সং ২।৫।৬।৬) ভাগধেয় (ক্লী) ভাগ এব ভাগরূপ নামভ্যো ধেরঃ। ইতি অভিধানারপুংসকত্বং। ১ ভাগ্য, অদৃষ্ট। ভাগেন ধীরতে-হসৌ বা কর্মণি যৎ (পুং) ২ রাজদের কর।

"অসংস্কৃতপ্রমীতানাং ত্যাগিনাং কুলবোষিতাম্। উচ্ছিষ্টং ভাগধেয়ং স্যাহ্মভেঁষু বিকির\*চ যঃ॥" (মন্থু ৩)২৪৫) ভাগো ধীয়তেহস্মৈ ধা সম্প্রদানে যং। ৩ দায়াদ, সপিগু।

ভাগন্দর ( ত্রি ) ভগন্দরস্যেদং অণ্। ভগন্দরস্বন্ধী। ভাগভাজ্ ( ত্রি ) ভাগং ভজতে ভজ-বি। বিভাগকর্তা। "অথাপি যুষং ক্তকিবিধা ভবং

বে বহিষো ভাগভাজং পরাত্বঃ।" (ভাগত ৪)৬।৫)
ভাগভুজ (পুং) রাজা। (মার্কণ্ডেরপুরাণ ২০।১১)
ভাগমণ্ডল, মান্দ্রাজ প্রেদিডেন্সীর কুর্গ বিভাগের অন্তর্গত
একটা প্রাচীন নগর। অক্ষাত ১২°২০ উঃ এবং দ্রাঘিত ৭৫°
৩৬ পুঃ। এখানে একটা প্রাচীন হর্গের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ঠ
হয়। টিপুস্থলতানের সহিত কুর্গরাজের যুদ্ধের সময় এই
স্থান যুদ্ধন্দেত্রে পরিণত হইয়া ঐতিহাসিক থ্যাতি লাভ
করিয়াছে। ১৭৮৫ খ্টান্দে হায়দারপুত্র টিপু এই নগর
অবরোধপূর্বক অধিকার করে। ঐ সময় তিনি প্রায় পাঁচ
হাজার কুর্গবাসীকে মহিস্করে লইয়া গিয়া ইস্লাম-ধর্ম্মে লীক্ষিত
করেন। ১৭৯০ খ্টান্দে কোড়গরাজ দদ্ধবীর রাজেন্দ্র পুনরায়

ভাগমগুল হর্গ অধিকার করিয়। লন। এখানে একটা প্রাচীন দেবমন্দির বিদ্যমান আছে। তীর্থমাত্রিগণ কাবেরী নদীর উৎপত্তিস্থান-দর্শন-মানসে এখানে আসিয়া থাকেন।

ভাগমাতৃ ( ন্ত্রী ) ভাগহার-নিপারের প্রণালী বিশেষ।

ভাগল (পুং) ভগল ঋষির গোত্রাপত্য। ( সাংখ্যকারিকা )

ভাগলক (ত্রি) ভগল অহীরণাদিস্বাৎ বুঞ্। ভগব্যাপারাদি হইতে নিবৃত্ত।

ভাগলক্ষণ। (স্ত্রী) ভাগে লক্ষণা ৭৩ৎ। শক্যার্থাংশের ভেদ পরিত্যাগ করিয়া ইতরাংশবোধক লক্ষণাভেদ। জহৎ, অজহৎ ও স্বার্থলক্ষণা। যে স্থলে বাচ্যার্থের একদেশ ত্যাগ করিয়া অপর দেশ গ্রহণ করা যায়। [লক্ষণা দেখ]

ভাগলপুর, বঙ্গপ্রেসিডেন্সীর বিহার প্রদেশের অন্তর্গত একটা বিভাগ। ছোটলাটের অধীনে জনৈক কমিসনর দারা পরি-চালিত। অক্ষা ১৩° ৪৫ হইতে ২৬৩০ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৫° ৪০ হইতে ৩৫ পূঃ। ভাগলপুর, সাঁওতাল পরস্বা, মালদহ, মুক্তের এবং পুণিয়া এই পাঁচটী জেলা লইয়া ইহঃ গঠিত। ভূপরিমাণ ১১৯৪২ বর্গ মাইল।

২ ভাগলপুর বিভাগের একটা জেলা। জক্ষা ২৪.৩৪ হিত ২৬.৩৫ ৩. উঃ এবং দ্রাঘি ৮৬ং ২৫ হইতে ৮৭০ ৩৩ ৩১ পূঃ; ভূপরিমাণ ৪১৫৮ বর্গ মাইল।

ভাগলপুর জেলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বিশেষ মনোহারী না হইলেও, স্বাস্থ্যের পক্ষে এখানকার জলবায়ু সাধারণের স্থপ্রাদ। চতুর্দিকে গগুলৈলসমূহ বনমালা বক্ষে ধারণ করিয়া প্রান্তরভূমি ভামলভূষার ভূষিত করিয়াছে। তাহার মধ্যে মধ্যে আম্রবন ও মহুয়া বৃক্ষসমূহ স্থমিষ্ঠ ফলফুলে শোভিত হইয়া জগতের স্প্টিকুশলতার পরিচয় দিতেছে। এখানকার ন্যাংড়া নামক আম্রফল বিশেষ উপাদেয় এবং মহুয়া দীনছঃখীর উদরপূরণের উপায়ান্তর স্বরূপ বিদ্যমান।

এখানে পর্কত ও বনমালা ভেদ করিয়া পুণাসলিলা গঙ্গানদী পূর্কাভিম্থে প্রধাবিত হইয়া এই জেলাকে হইভাগে বিভক্ত করিয়াছে। ইহার উত্তর বিভাগস্থ পলিময় সমতলক্ষেত্র ত্রিছত জেলা পর্যান্ত বিস্তৃত। উহার মধ্য ভাগে হিমালয়-বাহিনী কতকগুলি শাখানদী প্রবাহিত থাকায় উহার সৌন্দর্যা, স্বাস্থ্য ও উর্করম্বের পুষ্টিসাধন করিয়াছে। দক্ষিণপূর্কভাগেও অসংখ্য শাখা নদী বিরাজিত থাকায় জমির উৎপাদিকা শক্তির ও ক্ষিকার্য্যের অনেক সহায়তা করিতেছে। গঙ্গার উপকূল দেশে বন্যার জলই কৃষির প্রধান অবলয়ন। কুশীনদীর গতি পরিবর্ত্তিত হওয়ায় জেলার উত্তরপূর্কাংশ শ্রীহীন হইয়া পড়িয়াছে। পূর্বেষ যে নিয়-তরাই-প্রদেশ শ্রামল ধাম্ব

ক্ষেত্রে শোভিত থাকিয়া উর্বরতার পরাকাষ্ঠা দেথাইত, এখন তাহা অরণ্যে পর্যাবসিত হইয়া ব্যাদ্রমহিষাদির আবাসে পরিণত হইয়াছে। ভাগলপুর নগরের দক্ষিণদিকে ভূমিভাগ ক্রমে উন্নত হইয়া পর্বতাকার ধারণ করিয়াছে। মহুয়া ও আম্রকানন ব্যতীত এথানে বহুল পরিমাণে কার্পাস ফুক্মিতে দেখা যায়।

গঙ্গানদীই এখানকার সর্বপ্রধান। এতদ্ভিন্ন উত্তরাংশে কুনী, তিলযুগা, বতী, দিমড়া, তলবা, পরবাণ, ধুমান, চলৌনী, লোরণ, কটনা, দৌস ও যাগ্রী প্রভৃতি কএকটী শাখানদী প্রবাহিত আছে। দক্ষিণাংশে একমাত্র চন্দনা নদীই উল্লেখ-যোগ্য। বড় বড় নদীতে বংসরের সকল সময় নৌকাযোগে যাতায়ত করিতে পারা যায়; কিন্তু কুদ্র নদীগুলি প্রাবৃট্ধারায় ক্ষীত না হইলে গমনোপ্রযোগী হয় না।

এখানে রেশমের চাষ আছে। খনিজ পদার্থের মধ্যে গন্ধক, তাম, লোহ প্রভৃতি পাওয়া যায়।

এই স্থানের প্রাচীন কোন ইতিহাস পাওয়া যায় না।

এধানকার চম্পানগরী মহাভারতোক্ত অঙ্গরাজ কর্ণের রাজধানী ছিল। স্থানীয় কর্ণগড় পর্বত ও অনেকানেক কীর্ত্তি

এধনও মহাবীর কর্ণের গৌরব ঘোষণা করিতেছে। হিউএন্সিয়াংএর বর্ণনায় জানা যায়, বৌদ্ধপ্রায়াত্য সময়ে এখানে
বহুসহত্র সজ্যারাম প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভে
কেই সমস্তই প্রায় ভগ্গাবস্থায় পতিত ছিল। তৎকালে

হীনবান-মতাবলম্বী প্রায় ছইশত বৌদ্ধাচার্য্য ধর্মালোচনায়
ব্যাপ্ত ছিলেন। এতত্তিয় এখানে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক বিংশত্যধিক দেবমন্দির নির্ম্মিত ছিল। তত্মধ্যে পাথরঘাটা পর্বতি

শিধরের মন্দিরগুলিই উল্লেখযোগ্য।

শিলালিপিপাঠে জানা যায় যে, মগধের গুপুবংশীয় মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক আদিত্যসেন দেব\* ও পাল-বংশীয় রাজা নারায়ণপাল দেব † এথানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন।

মুদলমান অধিকারে ইহা বেহার প্রদেশের অন্তর্ভুক্ত থাকে এবং চম্পা প্রভৃতি স্থান সামাত্ত পরগণারূপে পরিগণিত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টান্দে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি বাঙ্গালার দেওয়ানী গ্রহণ করায় এই জেলা মুদ্দের সরকারের পূর্ব্বসীমারণে গণ্য হইয়া মুদলমান নবাবের অধীন ছিল। তৎকালে গদার দক্ষিণাংশবর্তী চৈ-পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্

ताजयमः श्रेट छ म छिविधि প্রতিষ্ঠার मঙ্গে मঙ্গে এখানকার

সীমার কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। ১৭৭৭ হইতে ১৭৭৮

খৃষ্টাব্দের মধ্যে দক্ষাদল প্রায় ৪৪ খানি গ্রাম লুঠনপূর্ব্বক

জালাইয়া দেয়। রাজস্বসংগ্রাহক ক্লিভল্যাণ্ডের মত্নে (১৭৮০

খৃঃ) এখানকার দক্ষ্যপ্রভাব বিদ্বিত হয়। দক্ষ্যদলের
প্রভুষ থব্ব হইলে, এখানে ক্রিবাণিজ্যাদির উন্নতি সাধিত

হইয়াছিল। ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে গঙ্গার উত্তরতীরবর্ত্তী ৭০০ বর্গমাইল পরিমাণ ভূমি ইহার অন্তর্গত করা হইয়াছে এবং
১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে খরকপুর পরগণা ভাগলপুর হইতে পৃথক্
করিয়া মুক্লের জেলার অধীন করা হয়।

এখানকার বিভিন্ন স্থানে অনেকানেক প্রাচীন কীর্ত্তির
নিদর্শন পাওয়া যায়। ভাগলপুর নগরের সন্নিকটস্থ ছইটী
মুসলমান তীর্থ বা মসজিদ এবং জৈন অস্বাল সম্প্রদায়ীদিগের
ছইটী মন্দির সমধিক প্রাস্থিন। এখানকার কর্ণগড় পর্কতের
ক্রিভল্যাওস্তম্ভ ও গুহাদি দেখিবার জিনিষ। এতদ্ভিন্ন পাথরঘাটা,
মায়াগঞ্জ, কাহালগাঁও প্রভৃতি স্থানে বহুশত হিন্দুমন্দির ও
গুহাদির ভগ্নাবশেষ বিদ্যমান আছে। বঙ্গের শেষ স্বাধীন
মুসলমান-ভূপতি মামুদসহ কাহালগাঁরে প্রাণত্যাগ করেন।
উমারপুর, খন্দোলী, বলুয়া, স্থলতানগঞ্জ প্রভৃতি স্থান এখানকার বাণিজ্যকেক্র বলিয়া পরিগণিত। গঙ্গাতীরবর্তী স্থলতান-গঞ্জের ছইটী গগুশৈলের শিথর দেশের একটাতে মসজিল্ ও অপরটীতে শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত আছে। সিংহেশ্বরস্থান নামক গ্রামে মেলা উপলক্ষে হস্তিবিক্রয় হইয়া থাকে।

ছিল। ১৭৬৯ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত এখানকার রাজস্বসংগ্রহ ও শাসন-कार्यात ভात करेनक मित्र कर्यातीत रुख नाख थारक। ঐ বংসরের শেষভাগে রাজস্ব ও প্রয়োজনীয় অন্তান্ত বিষয়ের বিশেষ বিবরণ অবগত হইবার নিমিত্ত রাজমহল रहेरा करेनक हेश्ताक-शतिमर्गक नियुक्त हन; कि**स्ड** जिनि मम्पूर्वज्ञभ कृष्ठकार्या इहेट्छ भारतन नाह । ১११२ थृष्टारक এই দেশের স্থাাদন স্থাপন করিতে ক্লতসংকল হইয়া কোম্পানী বাহাত্র স্বকীয় অসাধারণ অধ্যবসায়-গুণে ও স্থানীয় জমিদারদিগের সাহায়ে কলেক্টর ক্রিভল্যাও দারা অল্প-দিনের মধ্যে উক্ত প্রদেশে শাসনশন্তালা স্থাপন করিয়াছিলেন। ঐ সময়ে উহার দক্ষিণ ও পশ্চিমাংশে পার্কত্য জাতির অত্যন্ত উপদ্রব ছিল। তাহারা উক্ত স্থান পুনঃ পুনঃ আক্রমণ ও লুঠন করিয়া এরূপ বিপর্যান্ত করিয়াছিল যে, উহার শাসন-निर्फिशक रकान मीमा धार्य छिन ना । উशात मीमानिर्फिश्यत জন্য ১৭৭৪ খুষ্টাব্দে একজন স্বতন্ত্র কর্মচারী-নিয়োগের বাবস্থা হয় ।

<sup>\*</sup> Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 11.

<sup>†</sup> Indian Antiquary, Vol. XV. p 304-8.

এখানকার মন্দার পর্বত হিন্দুর একটা পবিত্র তীর্থ বলিয়া গণ্য। পর্বতটা প্রায় ৭০০ ফিট উচ্চ। ইহার চারিদিকে সমুদ্রমন্থনজ্ঞাপক সর্প খোদিত হইয়াছে। তীর্থের মাহাত্ম্য ব্যতীত এখানে প্রত্নতত্ত্বিদ্গণের আদরণীয় অনেক জ্ঞিনিস আছে। এখানে ধ্বংসাবশিষ্ট হুর্গাদি ব্যতীত বৌদ্ধ যুগের বহু মন্দিরাদির নিদর্শন পাওয়া যায়।

এখানে নানাপ্রকার ধান্ত ও নীলের চাষ হইয়া থাকে।

ঐ নীল বিক্রয়ার্থ প্রস্তত ইইয়া কলিকাতায় প্রেরিত হয়।
প্রস্তাদিগের সহিত ভূমির অস্থায়ী বন্দোবস্ত থাকায় জমির
প্রস্কৃত উন্নতিপক্ষে প্রজাবর্গ বিশেষ মনোযোগী নহে, পূর্বের
এইস্থানে বহুল পরিমাণে রেশম প্রস্তত হইত। কিন্তু এখন
তাহার হ্রাস হইয়াছে। যে বিস্ময়কর ডেস্পু-জরের কথা
আজও বঙ্গবাদীর স্থানমে জাগরক, তাহা সর্বপ্রথমে ১৭৭২
পৃষ্টাব্দে এই জেলায় উভূত হয়। বর্ষা ও শীতের প্রারম্ভে
এখানে অসাত্র রোগেরও অভাব নাই।

ও উক্ত জেলার একটা মহকুমা। অক্ষাণ২৫° ৩'৩০" হইতে ২৫°২০'৩০" উঃ এবং জাঘি ৮৬°৪১'-১৫" হইতে ৮৭°৩৩'৩০" পৃঃ মধ্যে। ভূপরিমাণ ৯৩৬ বর্গ মাইল। ভাগলপুর, কুমারগঞ্জ, কাহালগাঁও ও বিহিপুর থানা ইহার অন্তর্গত।

8 উক্ত জেলার সদর গঙ্গানদী তীরে অবস্থিত। এইখানে ইংরাজদিগের কেলা আছে। ইহা কলিকাতা হইতে ২৬৫ মাইল দ্রবর্ত্তী। অক্ষা• ২৫° ১৫´ ১৬´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৮৭° ২´ ২৯´ পূঃ। এখানে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া রেলওয়ের লুপ লাইনের একটী স্থেন আছে। সহর ও সহরতলীতে মুসলমানদিগের কয়েকটী মসজিদ্ ও অস্বাল জৈনদিগের ছইটী বিখ্যাত মন্দির আছে। মন্দিরদ্বের একটী জগংশেট কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি, মুসলমান অধিকারে এখানকার আনেক প্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বাঙ্গালার আফগান-শাসনকর্ত্তাদিগকে দমন করিবার জন্ম, সম্রাট্ অকবর শাহ ১৫৭৩ ও ১৫৭৫
খৃষ্টান্দে মোগলসৈন্ম প্রেরণ করেন। দ্বিতীয় বারের য়ুদ্ধে মানদিংহ-পরিচালিত সেনাদল এই নগরে ছাউনী করে। তদবধি
এখানে মোগল-সৈন্মের সেনানিবেশ হয়।

১৫৯২ খৃষ্টান্দে মোগলসৈন্য উড়িষ্যাবিজয়ে প্রেরিত ছইলে এই স্থান জনৈক ফৌজদারের শাসনাধীন হয়।

ভাগলপুরের রাজস্বসংগ্রাহক ও স্কুশাসন-প্রতিষ্ঠাতা মিঃ অগাইদ্ ক্লিভল্যাণ্ড সাহেবের স্মরণার্থ এখানে হুইটী স্মৃতিস্তম্ভ বিদ্যমান আছে। উহার ইপ্লক নির্ম্মিতটী স্থানীয় জমিদার-বর্ণের ক্লুতজ্ঞতার চিহ্নস্বরূপ রক্ষিত এবং প্রস্তরেরটী কোর্ট স্ক্রব ডিরেক্টর কর্ত্বক স্থাপিত হইয়াছিল। ভাগলপুর, উত্তরপশ্চিম প্রদেশের গোরক্ষপুর জেলান্তর্গত
ঘর্ষরানদীতীরস্থ একটা নগর। অক্ষা• ২৬°১• ৪০ এবং
জাঘি• ৮৩° ৫২ পুঃ। সাধারণের বিশ্বাস, জামদগ্য পরশুরাম এখানে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এখানে একটা
স্থপ্রাচীন প্রস্তরস্ত বিদ্যান আছে। কাহার মতে পরশুরাম
অপর কাহারও মতে রাজা ভীমসিংহ ঐ স্তন্তের স্থাপরিতা।
এতত্তির এখানে বহুসংখ্যক ধ্বংসাবশেষের নিদর্শন আছে।
ভাগলি (পুং) ভগলা অপত্যার্থে বাহ্বাদিছাৎ ইঞ্ (পা ৪।১।৯৬)

১ ভগলের গোত্রাপত্য। ২ তন্নামক গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি।
ভাগলের (পুং) ভাগলির গোত্রাপত্য।
ভাগবত (ক্লী) ভগবতো ভগবত্যা বেদং ভগবং 'তম্পেদং'
ইত্যপু। অপ্তাদশ পুরাণের অন্তর্গত একখানি মহাপুরাণ।

"বতাধিক্বত্য গারত্রীং বর্ণাতে ধর্মবিস্তরঃ। বুত্রাস্থরবধোপেতং তদ্ভাগবতমিষ্যতে॥" "লিধিত্বা তচ্চ যো দদ্যাদ্ধেমসিংহসমন্বিতম্। প্রোষ্ঠপদ্যাং পৌর্থমাদ্যাং সু যাতি পরমং পদৃষ্॥"

(মংস্যপু

পুরাণদানপ্রস্তাব
)

এই মহাপুরাণ বিনি লিখিয়া প্রোষ্ঠপদী পূর্ণিমাতে দান করেন, তিনি বিষ্ণুর পরম পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। ইহা বেদব্যাসপ্রণীত এবং অষ্টাদশ সহস্র শ্লোকে নিবদ্ধ।

ভাগবতগ্রন্থ বেদান্তের টীকাস্বরূপ, বেদান্তশাস্ত্রে ব্রহ্মের বে নিগূঢ় তত্ত্ব অভিহিত হইয়াছে, ভাগবতে তাহাই বিস্তৃত ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই ভাগবত-গ্রন্থ অমৃতস্বরূপ। ভাগবতের প্রথমেই লিখিত আছে—

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুকমুখাদমৃতং দ্রবসংযুত্ম।
পিবত ভাগবতং রসমালয়ং মুহুরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ ॥"
(ভাগ• ১।১।৩)

এই বাক্য যথার্থই সত্য। বেদান্তের প্রথমস্ত্রে 'জন্মাদ্যস্থ যতঃ' প্রভৃতি স্ত্র নিবিষ্ট হইরাছে। ভাগবতেরও প্রথমে "জন্মাদ্যস্থ যতোররাদিতরতশ্চার্থেরভিজ্ঞঃ স্বরাট্" ইত্যাদি বর্ণিত হইরাছে। সমস্ত বেদান্ত শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া পরে ভাগবত গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে বেদান্তের মর্ম্ম সম্যক্রপে অবগত হওয়া যায়। ভাগবতের মত ভগবদ্ধজিপ্রধান ও বেদান্তের তাৎপর্য্য একাধারে বর্ণিত এইরূপ গ্রন্থ আর নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ভাগবত মহাপুরাণ কি উপপুরাণ এই বিষয় লইয়া বিস্তর মতভেদ আছে, এই সম্বন্ধে নানা পুরাণে নানা-রূপ দেখিতে পাওয়া যায়। কেহ ইহাকে উপপুরাণ এবং দেবী ভাগবতকে মহাপুরাণ বিলয়া থাকেন।

[পুরাণশব্দে ইহার বিস্তৃত বিবরণ ক্রপ্টব্য]

ভাগবত (ত্রি) ভগবান্ হরিঃ ভগবতী ছুর্গা বাস্তাদেবতেতি ভগবৎ ( সাস্তাদেবতা। পা ৪।২।২৪ ) ইতি অণ্। ভগবদ্ধক। ইহার লক্ষণ—

"সর্কদেবান্ পরিত্যজ্য নিত্যং ভগবদাশ্রয়ঃ। রতন্ত্রদীয়দেবায়াং স ভাগবত উচ্যতে॥"

(পালোতর্থ ১৯ অ )

যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ করিয়া ভগবান্কে আশ্রম করেন, এবং তাঁহার সেবায় রত থাকেন, তিনিই ভাগবত।

"দর্কভূতেরু মা পশ্রেজগবদ্ধাবমাত্মনা।
ভূত।নি ভগবত্যাত্মগ্রেষ ভাগবতোত্তমাঃ ॥" (হরিভক্তিবি॰)
বিনি সকল ভূতে আপনার ভগবদ্ধাব অবলোকন করেন,
এবং ভগবানে ও আত্মাতে ভূত সকলকে দেখেন, তিনিই
ভাগবতপ্রধান।

"শিবে চ পরমেশানে বিষ্ণে চ পরমাত্মনি।
সমর্ক্রা প্রবর্ত্তে তে বৈ ভাগবতোত্তমাঃ॥"(হরিভক্তিবি॰)
বাহারা শিব, পরমেশ্বর, বিষ্ণু ও পরমাত্মাতে সমান বুদ্ধিতে
দেখেন, তাঁহারাই ভাগবতপ্রধান। এই শ্লোকের সহিত 'সর্বান্ধেন, পরিত্যজ্ঞা' এই শ্লোকের বিরোধ দেখিতে পাওয়া যায়,
কারণ পূর্ব্বে অভিহিত হইল, যিনি সকল দেবতাকে পরিত্যাগ
করিয়া আমাকে আশ্রম করেন, আর এইস্থলে বলা হইল যিনি
শিব ও বিষ্ণু প্রভৃতিকে সমান দেখেন, তিনিই মহাভাগবত।
একটু বিশেষ করিয়৷ দেখিলে বুঝা যায় বে, ইহা বাস্তবিক
বিরোধ নহে। বিষ্ণুকে ভক্তি করিবে, আর অন্ত দেবতার
নিন্দা করিবে, এরূপ অভিপ্রায় নহে। অন্তচিত্তে ভগবান্কে
ভঙ্গনা করাই ইহার তাংপর্যা। বাঁহার সমাপে সর্ব্বদা ভাগবত
থাকে, যিনি ঐ শাস্ত্র প্রতিদিন পূজা করেন ও ইহাই বাঁহার
জীবনের অধিক প্রিয়, তিনি মহাভাগবত।

"বেবাং ভাগবতং শাস্ত্রং দদা তিষ্ঠতি সনিধৌ। পূজরম্ভি চ যে নিত্যং তে স্ম্যুর্ভাগবতা নরাঃ॥ বেষাং ভাগবতং শাস্ত্রং জীবিতাদধিকং ভবেৎ। মহাভাগবতাঃ শ্রেষ্ঠা বিষ্ণুনা কথিতা নরাঃ॥"

( হরিভক্তিবি৽ ১০ বি৽ )

হরিভক্তিবিলাদের ১০ম বিলাদে ভাগবতের (ভগবদ্ধক্তের) বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে,অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তাহার বিষয় আলোচিত হইল।

ধিনি তুলগীকানন দেখিয়া ভক্তিসহকারে নমস্বার করেন, তুলগীকার্চের মালাধারণ, ও তুলগীর গব্দে পরম পুলকিত হন, তিনি ভাগবতপ্রধান। যিনি সর্বাদা বিষ্ণুর কথা শ্রবণ করেন, বিষ্ণুর মাহাত্ম্যাদি কীর্ত্তন করেন, বিষ্ণুর কথায় বাঁহার পরম প্রীতি হয়, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

যিনি সর্বাদা যজেশার বিষ্ণুকে অর্জনা করেন, এবং শুভ বিষ্ণুক্তের বিষ্ণুর প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া তাহার পূজা করেন, ও কায়মনোবাক্যে বিষ্ণুপরায়ণ হন, তিনিই ভাগবত। যে ব্রাহ্মণ তাপাদি পঞ্চনংস্কারমুক্ত, নব ইজ্যা-কর্ম্মকারক, অর্থ-পঞ্চক-বিশিষ্ট তিনিই ভাগবতপ্রধান। যিনি মহাবিপদে পতিত হইয়াও ভগবান্ বিষ্ণুর প্রতি অবিচলিত ভক্তি রাখেন, যাহার চিত্ত ভগবান্ বিষ্ণু ব্যতীত অন্তর্ম নিবিষ্ট হয় না, তিনিই ভাগবতপ্রধান।

"তাপাদিপঞ্চদংস্কারী নবেজ্যাকর্ম্মকারকঃ। অর্থপঞ্চকবিদ্বিপ্রো মহাভাগবতো হি দঃ॥ যস্ত কুচ্ছুগতস্থাপি কেশবে রমতে মনঃ। ন বিচ্যুতা চ ভক্তিবৈ দ বৈ ভাগবতো নরঃ॥ আপদ্গতস্থ যস্তেহ ভক্তিরব্যভিচারিণী। নাস্তত্র রমতে চিত্তং দ বৈ ভাগবতো নরঃ॥"

(হরিভক্তিবিলাস ১০বি০)

ভাগবতোৎপল, স্পদ্রপদীপ নামক তন্ত্রগ্রন্থপেতা। ভাগবিত্তেয় (পুং) সাংখ্যকারিকাধৃত দার্শনিক ভেদ। ভাগবিত্ত (পুং) ঋষিভেদ। ভাগবিত্তায়ন (পুং) ভাগবিত্তির গোত্রাপত্য। ভাগবিত্ত (পুং) চুড়নামক ঋষিভেদ। "এতমুহৈব চুড়ো ভাগবিত্তিঃ" ( শতপথবা • ১৪।৯।৩।১৮ ) ভাগবিত্তিক (পুং) ভাগবিত্তিঃ কুৎসায়াং যুগ্রপত্যে বা ঢক। তদীয় কুৎসিত যুবা অপত্য। পক্ষে ফক্। ভাগবিত্তেয়। ভাগরুত্তি ( ত্রী ) উণাদির্ত্তিভেদ। ভাগশস ( অব্য॰ ) ভাগ-বারার্থে শস্। ভাগে ভাগে। "তান্তেব পঞ্ভূতানি পুনরপ্যেতি ভাগশঃ।" ( মহু ১২।২২ ) ভাগসিংহ, পঞ্জাবের জনৈক অছলু-বালিয়া সন্দার। ইনি জেসা-দিংহের পর মিশলের অধিপতি হইয়া রামগড়িয়াদিগের সহিত কএকবার যুদ্ধ করেন। ১৮০১ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। ভাগহর ( তি ) হরতীতি হ-অচ্, ভাগস্ত হরঃ। ১ অংশ-গ্রাহী। অংশগ্রহণ।

ভাগহার (পুং) ভাগস্থ হারো হরণম্। লীলাবত্যক্ত অঙ্ক-পরিকর্মাষ্টক মধ্যে ভাগহরণরূপ ব্যাপারভেদ। "ভাজ্যাদ্বঃ শুধ্যতি যদ্ শুণঃস্থাদস্ত্যাৎ ফলং তৎ খলু ভাগহারে।

সমেন কেনাপ্যপর্বত্তা হারভাজ্যে ভজেদ্বা সতি সম্ভবে তু ॥"

( শীলাবতী )

কোন রাশিকে ইচ্ছাত্বরপ নানাঅংশে বিভাগ করার নাম

ভাগহার। যে রাশিকে ঐরপে ভাগ করা যায়, তাহার নাম ভাজ্য, যদ্বারা বিভক্ত হয়, তাহার নাম ভাজ্য। ভাজ্য হইতে ভাজক (হর) যতগুণে শোধিত হয়, ভাগহার ক্রিয়াতে তাহাই প্রকৃত ফল।

ভাজা যদি ১২ এবং ভাজক ৪ হয়, তবে ঐ ভাজা হইতে ভাজক ৩ গুণে শোধিত হয়, অতএব এই তিনই প্রকৃত ফল। পাটীগণিতে ভাগহারের বিষয় এইরপ লিখিত আছে— যদ্মারা একটা রাশি অপর একটা রাশির ভিতর কতবার আছে জানা যায়, তাহাকে ভাগহার কহে। যে রাশিকে ভাগকরা যায়, তাহাকে ভাজা, আর যাহা দ্মারা ভাগ দেওয়া যায়, তাহাকে ভাজক কহে; ভাগ করিয়া যে ফল হয়, তাহার নাম ভাগকল। যাহা অবশিষ্ট থাকে, তাহার নাম ভাগশেষ।

ভাগহার ছই প্রকার মিশ্র ও অমিশ্র। যথন ভাজ্য ও ভাজক উভরেই অনবচ্ছিন্ন কিংবা এক জাতীয় অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তথন তাহাকে অমিশ্র ভাগহার কহে। আর যথন ভাজ্য অথবা ভাজক, উভয়েই নানা অংশের অবচ্ছিন্ন সংখ্যা হয়, তথন তাহাকে মিশ্র ভাগহার কহে।

বিদ ÷ এইরূপ চিহ্ন কোন হুই সংখ্যার মধ্যে থাকে, তবে প্রথমটীকে দ্বিতীরটী দিয়া ভাগ করিতে হয়, ইহার নাম বিভক্ত। ভাগহারে যদি ভাজাটী অবচ্ছিয় এবং ভাজকটী অনবচ্ছিয় সংখ্যা হয়, তাহা হইলে ভাগফল অবচ্ছিয় সংখ্যা হইবে। যেমন ৩০ টাকাকে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, আর ৩০কে ৬ দিয়া ভাগ করিলে ৫ হইবে, আর্থাং ৬ টাকা ৩০ টাকার মধ্যে ৫ বার আছে।

ভাজক ভাগফল। ভাজ্যের অন্ধণ্ডলির মধ্যে বামদিক্ ইইতে এমন কতকণ্ডলি অন্ধলপ্ত, যাহা ভাজক অপেক্ষা অধিক; পরে নামতা দারা দেখ যে, এই বামন্থিত অন্ন সংখ্যাটীর ভিতর ভাজক কতবার আছে, যতবার আছে, তাহা ভাগফলের স্থানে বসাও; এই অন্ধ ভাজকের সহিত গুণ কর, এবং এই গুণকল ভাজ্য হইতে যতগুলি অন্ধলইয়াহ, তাহা হইতে অন্তর্ম কর, যে অবশিষ্ট থাকিবে তাহার ডানি দিকে ভাজ্যের পর অন্ধটি বসাও এবং পূর্কের মত করিয়া যাও। যদি ভাজকটী অবশিষ্ট অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলে শৃত্য দিয়া ভাজ্য হইতে পর অন্ধ নামাইয়া কদিয়া যাও, এইরূপে যতকণ না ভাজ্য হইতে সমস্ত অন্ধণ্ডলি নামান হইবে, ততকণ কদিতে হইবে এবং স্ক্রেশ্বে যদি অবশিষ্ট না থাকে, তাহা হইলে কেবল ভাগফল স্থির হইল, আর যদি অবশিষ্ট থাকে, তাহা হইলে ভাগফল ও ভাগশেষ স্থির হইল।

যদি কোন গুণফল তাহার উপরের অঙ্ক গুলি অপেক্ষা অধিক হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অঙ্কটী কমাইয়া দিতে হইবে। আর যদি অবশিষ্টটী ভাজক অপেক্ষা অধিক হয়, কিংবা তাহার সমান হয়, তাহা হইলে ভাগফলের শেষ অঙ্কটীকে বৃদ্ধি করিয়া দিতে হইবে। যদি ভাজকটী ২০ অপেক্ষা অধিক না হয়, তাহা হইলে ভাগহারটী নামতা দ্বারা অনায়াসেই সম্পন্ন হইতে পারে।

উদাহরণ—২৩৩৮২৬৮ কে ৬৭৫৮ দিয়া ভাগ কর।

এই স্থলে ভাজকটী ছয় হাজার সাতশত আটায়, আর ভাজাটীর প্রথম ৫টা অঙ্ক তেইশ লক্ষ আটতিশ হাজার তুইশ ইহার ভিতর ভাজকটী ৩০০ বার আছে, এবং ৬৭৫৮ x ৩০০=২০-২৭৪০০; কিন্তু ক্ষিবার স্থ্রিধার জন্ম শুনা রাথিয়া ৪কে ২ এর নীচে রাথিলাম, এবং এই গুণফল অন্তর করিয়া ৩১০৮ পাইলাম, যাহাতে তিন লক্ষ দশহাজার আটশ বুঝার। নির্মানুসারে আমরা ৬ নামাইলাম, এই ৬এ, ছর দশ কিংবা ৬০ বুঝায়, কিন্তু উপরোক্ত কারণে শৃত্রতী রাখিলাম ন।। এক্ষণে সমস্ত সংখ্যাটীতে তিন লক্ষ দশ হাজার আটশ আটষ্টি বুঝার, ইহার মধ্যে ভাজকটী ৪০ বার আছে, ৬৭৫৮ × ৪০= ২৭০৩২০ পূর্বের মত শৃত্ত ছাড়িয়া দিয়া ২৭০৩২, ৩১০৮৬ হইতে অন্তর করিলাম এবং অবশিষ্ঠ ৪০৫৪ রহিল, তাহাতে চলিশ হাজার পাঁচ শত চলিশ বুঝায় এবং নিয়মানুসারে ৮ নামাইয়া সমস্ত সংখ্যাটী চল্লিশ হাজার পাঁচশ আটচল্লিশ হইল। ইহার ভিতর ভাজকটী ৬ বার আছে। নিমের প্রক্রিয়া দেখ। 596b) 2029800+290020+8068b (000+80+5=086

> + 29.02.0 + 8.08b 8.08b

যদি ভাজকের শেষে শৃত্য থাকে, তাহা হইলে প্রক্রিয়াটীকে নিমোক্ত নিয়ম ঘারা কমাইতে পারা যায়। ভাজকে যতগুলি শৃত্য আছে, তাহা একটী চিহ্ন ঘারা পৃথক্ কর, এবং যতগুলি শৃত্য পৃথক্ করিলে, ভাজ্যের ডানি দিক্ হইতে ততগুলি অঙ্ক পৃথক্ কর, পরে নিয়মান্ত্রসারে ভাগ কর, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার পর ভাজ্যের পৃথক্ অঙ্ক গুলি বসাইয়া দিলে সমস্ত অবশিষ্ট বাহির হইবে।

ভাজ্য ও ভাজক উভয়ের শেবে যথন শুন্ত থাকে, তথনও উক্ত নিয়ম মতে করিতে হয়। যদি একটী রাশিকে আর একটী রাশি দিয়া ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট না থাকে, ভাহা হইলে দ্বিতীয় রাশিটীকে প্রথম রাশির উংপাদক বা গুণনীয়ক কহে। যথা ২ দিয়া ১২ কে ভাগ করিলে কোন অবশিষ্ট থাকে না, এই নিমিত্ত ২কে ১২র উৎপাদক বা গুণনীয়ক কহে।

মিশ্র-ভাগহার।—একটী মিশ্রাশিকে কতকগুলি সমান অংশে বিভাগ করিবার কিংবা একটী মিশ্র রাশি আর একটী মিশ্র রাশির ভিতর কতবার আছে, তাহা জানিবার উপায়কে মিশ্রভাগহার কহে। যথন ভাজকটী অনবচ্ছিত্র সংখ্যা হয়, তথন এইরূপে কার্য্য করিতে হয়।

অমিশ্র ভাগহারে ভাজ্য ও ভাজক যেরূপে রাখিতে হয়,
এখানেও সেইরূপে রাখিতে হইবে। পরে ভাজক ভাজ্যের
সর্কোচ্চ শ্রেণীস্থ রাশির ভিতর কতবার আছে দেখ, যতবার
আছে, তাহা ভাগফল স্থানে বসাও, পরে সামান্ত ভাগহারে
বেরূপ গুণ ও বিয়োগ বলা হইয়াছে, সেইরূপে করিতে হইবে।
যদি কোন অবশিপ্ত থাকে, তাহা হইলে নিয়শ্রেণীস্থ রাশিতে
পরিণত কর, এবং যে ফল হইবে, তাহাকে ভাজক দিয়া ভাগ
কর, এইরূপে ক্রমে ক্রমে শেষ পর্যাপ্ত ভাগ করিতে হইবে।

ইহা ভিন্ন আর এক প্রকার ভাগহার তাহার নাম সমানু-পাতিক ভাগহার। যথন কোন সংখ্যাকে এইরূপে ভাগ করিতে হয়, যে অংশ গুলি কোন নির্দিষ্ট সমানুপা তানুসারে হইবে। এই সময় নিয় নিয়মানুসারে করিতে হয়।

নিয়ম—কতকগুলি ভগাংশ কর, যাহাদের সাধারণ হর, সমস্ত অত্পাতগুলির সমষ্টি হইবে, আর অবয়ব গুলির ভিন্ন ভিন্ন লব হইবে, পরে প্রত্যেক ভগাংশ গুলির প্রদত্ত সংখ্যা গুণ কর, বে গুণফল হইবে, সেই গুলিই নির্ণীত সংশ হইবে। (পাটীগণিত) ২ বিভাগগ্রহণ।

ভাগহারিন্ ( ত্রি ) ভাগং হরতি স্থ-ণিনি। অংশগ্রাহী। "ঔরনাঃ ক্ষেত্রজান্তেষাং নির্দ্ধোষা ভাগহারিণঃ। স্কুতানৈচষাং প্রভর্তিনা বাবদৈ ভর্তৃসাংক্ষতাঃ॥"

ভাগা, পঞ্জাব প্রদেশের কাঙড়া উপবিভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিত একটী গিরিনদী। বড়লাছা গিরিসফটের উত্তরপশ্চিমস্থিত তুষারাবৃত হিমশিথর হইতে উভূত হইয়া জনশৃত্য পর্বতবক্ষে প্রায় ৩০ মাইল পথ বিচরণ করিয়া লাছল উপত্যকার
কৈলক গ্রামের নিকট দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। পরের তণ্ডী
নগর সন্নিকটে চক্র নামক শাখানদীর সহিত মিলিত হইয়া
'চক্রভাগা' নাম ধারণ করিয়াছে।

( यो कवदाम । २। २८४ )

ভাগাড (দেশজ) মৃতগবাদি নি:কেপ-স্থান। ভাগাপহারজাতি (স্ত্রী) ভগাংশের হর যদ্বারা সমান করা যায় অথবা যোগ বা বিয়োগ দারা কোন একটা ভগ্ন রাশিকে অপর রাশির সহিত সমান করা যায়, এরপ অঙ্গপ্রকরণবিশেষ। ভাগার্থিন ( ত্রি ) ভাগং অর্থরতি অর্থ-ণিনি। ভাগপ্রার্থী। ভাগার্হ ( তি ) ভাগস্ত অর্হ:। ভাগের যোগ্য। ভাগদির (রি) হেখা গাসভেদ। পক্ষতাবচ্ছেদক সামানাধি-করণ্যে সাধ্যের অভাব। "পক্ষতাবচ্ছেদক্সামানাধিকরণ্যেন माधाजातः, यथा পृथिवी भन्नतजी घरेवानिजात्नो পृथिवीव-সামানাধিকরণ্যেন ঘটাদো ঘটবাগ্যভাব:" ( গদাধর ) ভাগান্তর (পুং) অম্বর বিশেষ। (গণেশপুরাণ) ভাগিক ( ত্রি ) ভাগ ( ভাগাদর চ। পা । ১।১৯ ) ইতি পক্ষে ठेन। वृक्तित क्छ पछ मूजापि, रूप श्वि कतिया य छाका কর্জ দেওয়া হয়। "ভাগো বুক্যাদিরস্মিন্ দীয়তে ভাগ্যং ভাগিকং শতং, ভাগ্যা ভাগিকা বিংশতিঃ" ( সিদ্ধান্তকৌ • ) ভাগিন ( তি ) ভজ-ঘিরুণ্। ১ অংশবিশিষ্ট। ( পুং ) ২ শিব।

(ভারত ১৩) বা৮০) স্কিয়াং ভাপ্।

"হঃখানামেব পুত্রাহং বিহিতাত্যস্তভাগিনী।"

( लीः द्रामा २। १११२० )

ভাগিনেয় (পুং) ভগিনা অপত্যং ভগিনী (স্ত্রাভ্যে চক্। পা ৪।১।১২০) ইতি চক্। ভগিনীপুত্র। পর্যায় স্থ্রীয়, স্ব্রিয়। (শক্রিয়া০) ভগিনীপুত্র মুখ্য প্রতিনিধি, অধাং প্রতিনিধি দিতে হইলে ভাগিনেয়ই দ্বাপেক। শ্রেষ্ট।

"ঋষিক্পুত্রো গুরুত্র তি ভাগিনেয়েইথ বিট্পতিঃ।

এভিরেব হৃতং যতু তদ্ধুতং স্বয়মেব হি।" (তিথিতত্ব)
ভাগিনেয় অবশুপোষ্টের মধ্যে গণনীয়। যেরূপ পুত্রাদিকে
প্রতিপালন করা কর্তব্য, তত্রপ ভাগিনেয়কেও কর। উচিত।
ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য ভাগিনেয়কে দত্তকরপে গ্রহণ
করিতে পারেন না, কিন্তু শুদ্রের নিষেধ নাই।

"দৌহিত্রো ভাগিনেয়\*চ শুদৈস্ত ক্রিয়তে স্কৃতঃ। ব্যান্নণাদিত্রয়ে নাস্তি ভাগিনেয়স্থতঃ কচিং॥"

( দত্তকচক্রিকা)

ভাগিনেয়ের মৃত্যু হইলে মাতুলের পিফিণী অশোচ হয় এবং মাতুলের মৃত্যুতেও ভাগিনেয়ের ঐরপ অশোচ হয়। ( গুদ্ধিত্ত্ব)

ভাগিনেয়ী (স্ত্রী) ভগিনী-ঢক্, স্তিয়াং ঙীপ্। ভগিনীর কলা। চলিত ভাগী।

ভাগীয়স্ (ত্রি) অতিশয়েন ভাগীর-ঈয়য়ন্, ইনোলোপঃ। অতিশয় ভাগবুক্ত। (হরিব•১৩১অ•) ভাগীরথ (ভগীরথ) ভারতী, জনৈক পরিপ্রাজক পরমহংস।
১৮৭৪ খৃষ্টান্দে বিদ্যান ছিলেন। তিনি স্থলপথে দক্ষিণাভিম্থে দেতৃবন্ধ রামেশ্বর, পূর্ব্ধে আসাম-সীমান্তর্বর্ত্তী পর্বতমালা, পশ্চিমে কাব্ল, কালাহার,হিঙ্গলাজ ও খোরাসান এবং উত্তরপথে হিমালয়পর্বত অতিক্রমপূর্ব্বক ভোটদেশের মধ্য দিয়া পশ্চিমাভিমুথে চীনতাতারের অন্তর্গত য়ারকন্দ নগর পর্যন্ত পরিভ্রমণ করেন। ১৮৭১ খৃষ্টান্দে তিনি একদঙ্গলী গোঁসাইর জাহাজে আরোহণপূর্ব্বক আরবদেশের মন্কট নগরে উপনীত হন। তথা হইতে পুনরায় সমুদ্রপথে মরিসদ্ দ্বীপে গমন করেন। তথা হইতে প্রত্যাগমন কালে তিনি আদেন ও মকা নগর পশ্চাতে রাখিয়া ১৭।১৮ দিন পরে ভূমধ্যসাগরের পশ্চিমোত্তরদেশে একটা পর্বতের উপর জালামুখী দর্শন করিয়াভিলেন \*।

ভাগীরথী (স্ত্রী) ভগীরথস্থেরং অণ্ ঙীপ্। গঙ্গা, ভগীরথ গঙ্গাকে আনমন করেন, এইজন্ত তাহাকে ভাগীরথী কহে। "ভগীরথেন সানীতা তেন ভাগীরথী স্থৃতা। ইত্যেব কথিতং সর্বং গজোপাখ্যানমূত্রমম॥"

( ব্রন্ধবৈবর্ত্তপু ও প্রকৃতিখ গঙ্গোপাখ্যা • )

[ विटमेष विवत्र शका (प्रथ ]

ভাগীরথী, বঙ্গদেশে প্রবাহিত গঙ্গা নদীর একটা শাখা।

মুর্শিদাবাদ জেলার স্থাতী থানার অন্তর্গত ছাপঘাটী প্রামের মূল
নদী হইতে বিচ্ছিন্ন হইরা দক্ষিণাভিমুখে ধাবিত হইরাছে।

বিধুপাড়ার নিকট মুর্শিদাবাদ জেলাকে পরিত্যাগপূর্ব্ধক
পলাশীর বিখ্যাত যুদ্ধকেত্র বিধোত করিয়া নবন্ধীপের নিকট

এই নদী জলঙ্গীর সহিত মিশিয়াছে। তংপরে হুগলী সংজ্ঞা
লাভ করিয়া কলিকাতা রাজধানীর সম্মুখ দিয়া প্রবাহিত

হইয়াছে। জলঙ্গী ব্যতীত মুর্শিদাবাদ জেলার বাঁদলোই,পাগলা,

চোরা, ডেক্রা, অরুয় ও থেরী নামক কএকটী ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনী

ইহার কলেবর বৃদ্ধি করিতেছে। জঙ্গীপুর, মুর্শিদাবাদ, জিয়াগঞ্জ, বহরমপুর, কাঁটোয়া, নবদীপ, হুগলী, কলিকাতা প্রভৃতি

নগর ভাগীরথীতীরে অবস্থিত হইয়া বাণিজ্যের প্রসার
বৃদ্ধি করিয়াছে।

হিন্দুর নিকট এই পুণ্যতোয়া ভাগীরথীবারি পরম পবিত্র। পুরাণে সগরবংশের উদ্ধার জন্ম স্থ্যবংশাবতংস ভগীরথ কর্ভৃক গঙ্গানিয়নের বে কিম্বদন্তী আছে, এই পবিত্রসলিলা শাখা

\* পরমহংস বলেন, ঐ পর্বত রুমশাম দেশের নিকটবর্ত্তী। তুরুক্ষের নাম রুম ও সিরিয়ার পারসিক নাম শাম। স্থতরাং ঐ ছালামুখীকে লিপারি-ছীপস্থ আগ্রেয় গিরি বলিয়া মনে হয়। নদীর উপর তাহাই আবোপিত হইয়াছে। ভগীরথ বঙ্গদেশ

দিয়া গঙ্গাদেবীকে লইয়া যান বলিয়া এখানে দেবনদী ভাগীরথী
নামে গৃহীত হইয়াছেন। ভগীরথ কপিলশাপে ভন্মীভূত
সগরবংশের প্রকৃত পথ দেখাইতে অসমর্থ হইলে গঙ্গা শতধা
বিজক্ত হইয়া তাহাদের অবেষণে গমন করেন। এই জন্য
ভাগীরথীর শতমুখী মোহানা নদীজালে বিজড়িত। এই নদীর
মোহানা ও সমুদ্রের মধ্যবর্ত্তী সাগরহীপে সাগর্যাজ্ঞীগণ সগরবংশের লীলাভূমি দর্শন করিয়া থাকেন।

২ উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলার প্রবাহিত গঙ্গার অঙ্গভূত নদীবিশেষ। গঙ্গোতরী শিথরের তুঙ্গভূমি হইতে উদ্ভূত
হইয়া গড়বাল রাজ্যের পার্কতীয় বক্ষ জলসিক্ত করিয়া এই
নদী দেব প্রয়াগের নিকট অলকানন্দায় মিলিত হইয়াছে।
অলকানন্দা হইতে ক্ষুদ্রকলেবরা হইলেও, হিন্দুগণ ইহাকেই
ভগীরথ-আনীত পবিত্র বারিধারা বলিয়া স্বীকার করেন।
অনেকের বিশাস, এই ভাগীরথী অলকানন্দা-সন্মিলনে গুপ্তভাবে গঙ্গা নামে প্রবাহিত হইয়া পুনরায় মুর্শিদাবাদের নিকট
স্বতন্ত্রতা লাভ করিয়া ভাগীরথী নামে সাগরসঙ্গমে মিলিত
হইয়াছে। [গঙ্গা দেখ।]

ভাগীরথী, উ: প: প্রদেশের গড়বাল রাজ্যের অন্তর্গত একটা গিরিশুর । ভাগীরথীর উৎপত্তিস্থান গঙ্গোত্তরী-শিথরের অদ্রে অবস্থিত। অক্ষা• ৩০° ৫৬ ৫ উ: এবং দ্রাঘি• ৭৮ ৫৯ ১ পূ:। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এই শিথরভূমি ২১৩৯০ ফিট উচ্চ। ভাগুণিমিশ্র, জলাশর প্রতিষ্ঠা ও প্রসাদ প্রতিষ্ঠা নামক গ্রন্থ-প্রণেতা।

ভাগুরি (পুং) > ভাগুরিস্থৃতিপ্রণেতা মুনিবিশেষ। কমলা-কর ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। ২ জনৈক বৈয়াকরণ ও আভিধানিক, হলায়ুধ, ক্ষীরস্বামী প্রভৃতি ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন।

"বৃষ্টি ভাগুরিরলোপমবাপ্যোকপদর্গয়োঃ।" (সিদ্ধান্তকৌ)
৩ জনৈক জ্যোতির্নিদ্ (বৃ

৽ স

৽ ৪৮।২) পর্যায়

শতলুম্পক। (জ্যাধর)

ভাগোজীনায়ক, মহারাষ্ট্রদেশবাসী জনৈক ভীলদদার, ভীলদলের নায়কতা গ্রহণ করিয়া ইংরাজবিদ্রোহী হয়। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে যথন উত্তরভারত সিগাহীবিপ্লবে আলোড়িত, ভাগোজী তংকালে দক্ষিণভারতে বৈরনির্যাতনকল্পে অসি হস্তে লইয়া ইংরাজের বিক্ষাচারী হইয়াছিলেন।

প্রথমে এই ভীলস্দার আক্ষদনগরে ইংরাজ গবর্মেন্টের অধীনে প্র্লিসে কর্ম্ম করিত। ১৮৫৫ থৃষ্টাব্দে সে দাঙ্গা-হাঙ্গামায় জড়িত হইয়া কারাক্ষম হয়। এই সময়ে পার্শ্ববর্তী ভীলরাজ্যেও বিদ্বোগি প্রধ্মিত হইতে থাকে।
পাছে নিজামরাজ্য হইতে ভীলগণ আদিয়া আন্ধাননগর
আক্রমণ করে, এই ভরে ইংরাজগণ বিশেষ সতর্ক হইতে
ছিলেন। উত্তর-ভারতের দিপাহীবিদ্রোহের ভাবীফল
আশক্ষা করিয়া অগ্রেই অন্তত্যাগের জন্ম সাধারণ্যে আদেশ
হইল। ভাগোজী কারামুক্ত হওয়া অবধি প্রতিহিংসানলে
জর্জরিত হইতেছিল। মহাসাহদী ভাগোজীর এই সংবাদ
ভাল লাগিল না। সে স্বীম্ব জন্মভূমি নাল্যুর সিস্পোটগ্রাম পরিত্যাগপূর্বক অনতিদ্রবর্তী পুণা হইতে নাসিক
বাইবার পথে দলবলসহ অবন্থিতি করিতে লাগিল। তাহার
গন্ধীর প্রকৃতি তাহার শক্তির পরিচায়ক ছিল। একদিনে
তাহার ছত্রতলে প্রায় ৫০ জন আত্মীয় আদিয়া জুটিল।
তাহারা সকলেই ইংরাজনির্যাতনে সমুৎস্কক।

এই সংবাদ ইংরাজমহলে পৌছিলে লেফ্টেনান্ট হেনরী থেচার ৫০টা মাত্র পুলিস দেনাসহযোগে তাহাকে দমনার্থ অগ্রসর হন। উভন্ন দলের সংঘর্ষে একটা থণ্ড বুদ্ধ হইরা যার। ইহাতে ভীলদিগের হস্তে হেনরী প্রভৃতি কএকজনের মৃত্যু ঘটে। এই যুদ্ধে উৎসাহিত হইরা সমগ্র ভীল জাতিই তাহার সহিত আসিয়া যোগ দেয়। এইরূপে ক্রমে তাহার অধীনে প্রান্ধ ৭ হাজার ভীল আসিয়া সমবেত হয়। উক্ত যুদ্ধে ১৪ দিন পরে (১৮ই অক্টোবর) আকোলার অন্তর্গত শামশেরপুর পর্কতে ভাগোজার সহিত ইংরাজ-সেনানী মেকনগি-পরিগালিত ২৬সংখ্যক পদাতিকদলের সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এ যুদ্ধেও ইংরাজ পক্ষে লেফ্টনান্ট গ্রেহাম ও মিঃ চাপম্যান আহত হইয়াছিলেন।

একদিকে ভীলবিদ্রোহ-দমনের জন্ম ইংরাজগণ বেরূপ ব্যাপ্ত ছিলেন, অপর দিকে বিদ্রোহী দল সেইরূপ মত্ত তার সহিত নাসিক, থান্দেশ ও নিজাম রাজ্য মধ্যে যুক্ত বিগ্রহাদি দারা সাধারণের হৃদয়ে আতঙ্ক জন্মাইতেছিল। এ পর্যান্ত তাহারা আন্দনগর-সীমান্তে পদার্পণ করে নাই। ১৮৫৯ খৃষ্টান্দের গ্রীম্বকালে ভাগোজী ও হরজী নায়ক ভীল-সেনাদল লইরা আন্দনগরে আসিয়া উপস্থিত হইল। সঙ্গম-নেরের ৪ ক্রোশ দক্ষিণপূর্ব্বে অন্তোরাদর নামক স্থানে ভীল ও ইংরাজ দলে যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভীলপক্ষে ভাগোজীর পুত্র যশোবন্ত হত ও কএকজন আহত হয়।

পুনরায় শীতের প্রারম্ভে ভাগোজী ভীলদল একত্র করিয়া কোর্হালা ও কোপরগাঁও লুঠন করে। এই সংবাদে ইংরাজ-সেনানী সুটাল তাঁহার পশ্চাদ্ধাবিত হইলেন। ক্রমা-গত চৌদ্দদিন স্থাদির কন্দরে কন্দরে পরিভ্রমণ করিয়া তিনি শক্রর চক্ষে ধূলি দিয়া পুনরায় আন্ধানগরে আসিয়া উপনীত হন। উক্ত বংসর ১১ই নবেম্বর নাসিক জেলার অন্তর্গত সিরর উপবিভাগের মিঠসাগর গ্রামে ভাগোলীর সহিত ইংরাজদেনানী স্কটারের সন্মুথ যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধে ভাগোলী সদলে নিহত হয়। তাহার মৃত্যুর পর হু একটী ভীল-সম্প্রদায় তাঁহার সহিত মিলিত হইবার জন্ম অগ্রসর হইরাছিল, কিন্তু তাহারা ইংরাজহন্তে শীঘ্রই উপযুক্ত শাস্তি ভোগ করিয়াছিল।

ভাগ্য (ক্নী) ভজ্যতেহনেন ইতি ভজ (ঋহলোণ্ডিং। পা গাত।
১২৪) ইতি গাং (চজোঃ কু বিণ্ণাতোঃ। পা গাওা ২ে) ইতি
কুষং। প্রাক্তন, শুভাশুভকর্মা, পর্যায় দৈব, দিষ্ট, ভাগধেয়,
নিয়তি, বিধি, প্রাক্তন-কর্মা, ভবিতব্যতা, শুভাশুভ কর্মা।

আমরা শুভ বা অশুভ যে কোন কর্ম্মের অনুষ্ঠান করি না কেন, তাহার একটা সংস্কার আত্মাতে বন্ধ থাকিবে, ঐকর্ম্ম জন্ম সংস্কারই ভাগ্য বা অদৃষ্ঠ নামে খ্যাত। দান ও পুণ্যকর্মাদির অনুষ্ঠানে ইহলোকে যশঃ ও খ্যাতি প্রভৃতি হইয়া থাকে, ইহা প্রত্যক্ষসিন্ধ। ইহা ভিন্ন অপ্রত্যক্ষ ভাবে ঐ কর্ম্ম জন্ম, যাহা ভাবিকালে ফল প্রস্কাব করিয়া থাকে। যথন যে পরিমাণে শুভ বা অশুভ কর্ম্ম বা শুভাশুভ চিন্তা করা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাই সংস্কার বা ভাগ্যরূপে পরিণত হয়, ঐ ভাগ্যান্থ্যারেই মানব স্থ্যত্থে ভোগ করিয়া থাকে। পূর্বজন্মার্জিত কর্ম্মরাশিই ইহজনের ফলদাতা, ইহজনের কর্ম্ম পরজনের ভাগ্য হয়, সামান্ত বা বৃহৎ যেরূপ কর্ম্মান্ত্র্যানই করা যাউক না কেন, তাহাতে শুভাদৃষ্ঠ বা ভাগ্য হয়।

"দমুদ্রমন্থনে লেভে হরিল ক্ষীং হরো বিষম্। ভাগাং ফলতি সর্বা ন বিদ্যা ন চ পৌক্ষম্॥" (উদ্ভট) ভাগ্যে যাহা হইবে, তাহার অভ্যথা করিবার কাহারও সাধ্য নাই।

২ উত্তরফল্পনী নক্ষত্র। "শ্রবণানিলহস্তার্ত্রা ভরণী-ভাগ্যোপগঃ স্কতোহর্কস্ত ।" (বৃহৎস• ১০١১)

ভাগো বৃদ্ধাদিরস্মিন্ দীয়তে ইতি ভাগ-(ভাগাদ্ যচ্চ। পা থাসা৪৯) ইতি ষৎ। (ত্রি) ও ভাগিক।

ভাগমহতি ভাগ-ষং। ৪ ভাগার্হ। ভজ-গাং। ৫ ভজনীয়।
ভাগ্যবং (ত্রি) ভাগ্য অস্তার্থে মতুপ্, মস্ত ব। ভাগ্যযুক্ত।
স্তিয়াং গ্রীপ্, ভাগ্যবতী।

ভাগ্যভাব (পুং) ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিষয়। জাতকের জন্ম লগ্ন হইতে নবম স্থানে ভাগ্যবিষয়ক শুভাশুভ বিচার করিতে হয়। জাতকাভরণে লিখিত আছে— "ভাগ্যস্থানং পরং জ্বেয়ং বিহায় ভবনাস্তরম্। আয়ুর্বিতা যশো বিত্তং সর্বাং ভাগ্যে প্রতিষ্ঠিতম্॥ বিহায় সর্বাং গণকৈবিচিন্ত্যং ভাগ্যালয়ং কেবলমত্র যত্নাং। আয়ুশ্চ মাতা চ পিতা চ বংশো ভাগ্যান্বিতেনৈব ভবস্তি ধ্যাঃ॥"

তমু প্রভৃতি অভাভ স্থান ত্যাগ করিয়া অগ্রে ভাগ্যস্থান চিন্তা করা বিশেষরূপে আবশুক, বে হেতু আয়ু, বিভা, যশঃ ও বিভ এ সকলই ভাগ্যাধীন। এই কারণে জ্যোতির্বিদ্ পণ্ডিত-গণ অভাভ চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া যত্নসহকারে ভাগ্যচিন্তা করিবেন। ভাগ্যধর ব্যক্তির জীবন, মাতা, পিতা ও বংশ সকলই ধন্ত।

লগ্ন ও চন্দ্র হইতে নবম স্থানকে ভাগ্যালয় কহে। এ স্থানের অধিপতি শুভগ্রহ যদি তংস্থান স্থিত হয়, কিংবা ঐ স্থানে উক্ত শুভ গ্রহের দৃষ্টি থাকে, তাহা হইলে মনুষ্য স্থাদে-শোত্তব ভাগ্যফল ভোগ করে। আর যদি ঐ ভাগ্যস্থান অধি-পতি ভিন্ন স্বীয় উচ্চ গৃহস্থ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ঠ বা যুক্ত হয়, তাহা হইলে মানব দেশান্তরে ভাগ্যবান্ হয়। কিন্তু ক্রেগ্রহ কর্ত্ব দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভাগ্যহীন হইয়া বিবিধ তঃথ ভোগ करत । ভাগোখর यদি বলবান্ হইয়া ভাগাস্থানে কিংবা । अशुरह विताल करतन, जारा रहेला के जारनत श्रहमान বিবেচনা করিয়া শুভাশুভ বিবেচনা করিবে। যাহার জন্ম-কালে লগ্নস্থ তৃতীয়স্থ ও পঞ্চমস্থ বলবান্ গ্রহের নবম স্থানে দৃষ্টি থাকে, সেই ব্যক্তি রূপবান, বিলাসশীল ও বছ অর্থযুক্ত হয়। যে জন্ম কালে নবমস্থ গ্রহ স্বগৃহস্থিত হইয়া শুভগ্রহ কর্তৃ ক লক্ষিত হয়, সেই মনুষ্য ভাগ্যশালী ও কুলভূষণ হইয়া থাকে। হইলে মন্ত্র্যা স্বীয় বংশের মর্য্যাদানুসারে শুভ গ্রহের দশায় রাজমন্ত্রী কিংবা রাজা হয়। যদি কোন গ্রহ ভাগ্য স্থানে অবস্থিতি করে এবং গৃহ তাহার উচ্চ স্থান হয়, তবে ঐ মনুষ্য এখর্য্যশালী হয় এবং শুভ গ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মন্ত্র্য বলবান, বিলাদশীল এবং পতি হয়। এইরূপে ভাগ্য পরীক্ষা করিতে হয়। (জাতকাভরণ)

ভাঙ্গ, মাদকতোংপাদক শণজাতীয় ক্ষুদ্র বৃক্ষবিশেষ, গাঁজার
(Canabis sativa) সমশ্রেণী বলিয়া কথিত। পূর্ব্বেই
উক্ত হইয়াছে যে, গাঁজা গাছ পুংস্ত্রীভেদে ছই প্রকার। পুংবৃক্ষগুলি ফুল-ভাঙ্গ নামে এবং স্ত্রীগুলি গুল্ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ।
উহাদের পুস্পাদি হইতে পরস্পরের স্বাতন্ত্র-লক্ষ্য করা যায়।
এই গুলি পরিপক হইলে তাহার পুস্প বীজকোষ ও প্রাদি
সমেত শাথাগ্রবর্ত্তী পাতারকোঁড় হাতে চাপিয়া যে আটা
পাওয়া যায়, তাহাই 'চরস' নামক মাদক দ্রব্য। জটা গাঁজা

এবং পাতা সিদ্ধি বা ভাঙ্গ নামে প্রসিদ্ধ। গঞ্জিকা বৃক্ষের সমশ্রেণীর একপ্রকার রাড়াঁ বৃক্ষ দেখা যায়, তাহার পাকা পাতাই সিদ্ধি নামক দ্রব্য। কেহ কেহ ইহাকে বনসিদ্ধি বলিয়া থাকেন। গাঁজার জটাসংলগ্ন প্রস্তুলি গাঁজাপাতি সিদ্ধি নামে পরিচিত। [গাঁজা দেখা]

বিভিন্ন স্থানে ভাঙ্গ শব্দ গাঁজা ও দিদ্ধি উভয়ের পরিবর্তে ব্যবহৃত হয়। হিন্দী—সব্জা, সবজি, দিদ্ধি। বাঙ্গালা—ভাঙ্গ, দিদ্ধি। সংস্কৃত—ভঙ্গা। পঞ্জাব—ভঙ্গী, ভাঙ্গ বেন্ধী, সব্জী। কাশ্মীরী—বঙ্গী। মহারাষ্ট্র—ভাঙ্গ, ঝাড়। দাক্ষিণাত্য—দিদ্ধি, গাঁজেকা ঝার। তামিল—ভঙ্গী-ইলাই। তেলগু—ভঙ্গীঅকু, কাণাড়ী-ভঙ্গী ভঙ্গীগীড়। পারশু—দর্খতে বন্ধ, ব্রহ্ম—কেন্বিন্ এবং দিদ্ধ—স্থ্যো-সওলা।

এই বৃক্ষ হইতে জগতের হিতকর ছইটী দ্রব্য উৎপন্ন হয়।
উহার ছইটীই মহুযোর বিশেষ উপকারী। জটা ও পত্র হইতে
যে গাঁজা ও সিদ্ধি নামক মাদক দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা
মাদকতা-দোষ-ছৃষ্ট হইলেও ভেষজগুণে সাধারণের বিশেষ
উপকারী বলিয়া কথিত হইয়াছে। স্কুঞ্চত, ভাবপ্রকাশ
প্রভৃতি বৈদ্বক গ্রন্থে ভঙ্গার গুণ লিখিত আছে।

ভিন্ন। ও সিদ্ধি দেখ।

হিন্দুর প্রাচীন বেদাদিগ্রন্থেও ভাঙ্গের উল্লেখ পাওয়া যায়। ঋথেদ ও অথর্কবেদে ইহা সোমের অঙ্গভূত বলিয়া উক্ত হইয়াছে। যজে ঋষিগণ সোমের পরিবর্ত্তে ইহা পান করিতেন। ইহার ছাল হইতে শণ নামক এক প্রকার দড়ি প্রস্তুত হয়। স্থপ্রাচীন বৈদিকযুগে তাহারও ব্যবহার ছিল। ঋথেদান্তর্গত কৌশিকী ব্রাহ্মণের 'ভঙ্গাজাল' ও 'ভঙ্গশয়ন' শক্ক তাহারই পরিচয় দিতেছে। উক্ত গ্রন্থে ভঙ্গ শন্দ স্ত্রীলিঙ্গ ও পুংলিঙ্গে ব্যবহৃত থাকায় ত্বই প্রকার বৃক্ষেরই অন্তিত হইয়াছে।

পুরাণাদিতে শিবের ভাঙ্গপানে রক্তনেত্রত্বের উল্লেখ আছে।
 হুর্গাপূজার বিজয়া-বরণের সময় হুর্গা দেবীর মুখে ভাঙ্গ ও পাণ
 দেওয়া হয়। যাত্রাকালে দিদ্ধি প্রদান করে বলিয়া ভাঙ্গের
 অপর একটা নাম দিদ্ধি হইয়াছে। বাঙ্গালার বিজয়াদশমীর
 দিন উহা হুর্গার প্রসাদী পবিত্র দ্রব্য বোধে সাধারণে পানীয়
 রূপে ব্যবহার করিয়া থাকে। ঐ দিন হিলু মাত্রেই গৃহে
 সমাগত বয়ু ও কুটুম্বদিগকে সিদ্ধি ও মিষ্টায় ভোজন করাইয়া
 শুভালিজন করেন।

পূর্ব্বে গাঁজা ও চরদ শব্দে উহার সেবনাদির বিষয় লিথিত হইয়াছে। ভাঙ্গ (সিদ্ধি) নানামদলাদি সহযোগে পানীয় রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার সেবনে শোণিত ও শরীর উষ্ণ, মন্তিষ্ক বিকৃত, মন একাগ্র, ছঃথের হ্রাস ও ক্ষুর্তির বিকাশ প্রভৃতি মাদকতা লক্ষণসমূহ একে একে প্রক্তুরিত হইয়া থাকে। মাতা মত সেবন করিলে ইহাতে কফ পিঙাদি দোষ নাশ করে এবং উদরাগ্রি বর্দ্ধিত হয়।

সাধারণতঃ মরিচ, মৌরি, এলাচ, লবন্ধ, জৈত্রী, জায়ফল, পোন্তদানা, গোলাপপাতা, শসাবীন্ধ, থরবুজাবীন্ধ প্রভৃতি দ্রব্য যোগে ভান্ধ সেবনীয়। প্রাতে অন্ধ পরিমাণে ভান্ধ জলে ভিজাইয়া,বৈকালে তাহা উত্তমরূপে মর্দনপূর্ব্বক থোত করিবে। তংপরে তাহা ঘোটনা (পাথরের বাটা বিশেষ) ও নিম্বের পেষণদণ্ড দ্বারা উত্তমরূপে পেষণ করিয়া জল, কাচা হয়্ম, দারিকেল জল প্রভৃতি মিশ্রণে তরল করিয়া দেবন করা হয়। শর্করাযোগে সেবনই প্রশন্ত। উত্তরপশ্চিমের মুসলমান, রাজপুতদেনা, বৃন্ধাবনের ব্রজবাদী ও বান্ধালীর মধ্যে ভান্ধ-পানের প্রচার আছে।

ভাঙ্গক (ফ্রী) ছিনবন্ত।

ভাঙ্গড় (দেশজ) সিদ্ধিথোর, যে ভাঙ্ অর্থাৎ মাদকদ্রব্য সিদ্ধি প্রভৃতি সেবন করে। 'ভাঙ্গড়ের নামি যম' (অরদাম॰)

ভাঙ্গড়মাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। ভাঙ্গড় নামক খালের উপর অবস্থিত। অক্ষাত ২২° ৩১´ উঃ এবং দ্রাঘিত ৮৮°৩৯´ পূঃ। এখানে চাউল প্রভৃতির বিস্তৃত কারবার আছে। প্রতি বৎসর এখানকার মুসলমান সাধুর উদ্দেশে একটা মেলা হইয়া থাকে।

ভাঙ্গন দেশজ) > ভগ্গকরণ, নতাদির স্রোতোবেগে বেলা ভূমির ধস ভাঙ্গিরা নদীগর্ভে নামিরা যাওন। ২ ভাঙ্গা। ৩ ভিন্ন, চুণীকৃত।

ভাঙ্গনবাটা (দেশজ) মৎস্থবিশেষ।

ভাঙ্গনি (দেশজ) ভঙ্গপ্রবণতা। ২ মুদ্রাদির বিনিময়। ভাঙ্গান (দেশজ) ভেঙ্গে ফেলা। ২ ক্নতবিনিময় মুদ্রাদি। ভাঙ্গা (দেশজ) ভাঙ্গিয়া যাওয়া।

ভাঙ্গা, অবোধ্যা প্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা নগর, রাপ্তী ও তাক্লা নদীর অন্তর্বেদীর উপর অবস্থিত। এখানে একটা বিস্তীর্ণ আম্রকানন আছে। ২ ফ্রিদপুরের একটা উপবিভাগ।

ভাঙ্গিযুঙ্গি (দেশজ) > ভাঙ্গপানে প্রমন্ত। ২ বিমৃত।
ভাঙ্গাস্থারি (পুং) ঋতুপর্ণের বংশসম্ভূত রাজভেদ। (মহা৽ ৩ পর্ব্ব)
ভাঙ্গিন (ত্রি) ভঙ্গায়া ভবনং ক্ষেত্রমিতি (বিভাষাতিলমাষোমা ভঙ্গাণ্ড্যঃ। পা ৫।২।৪) ইতি পক্ষে ধঞা ভঙ্গাক্ষেত্র।

"এবং মাষ্যন্ত মাষীণং কৌদ্রব্যং কোদ্রবীণবং। তথা ভাঙ্গাঞ্চ ভাঙ্গীনমুম্যমৌনীনমিত্যপি॥" (শব্দর্ভ্লা৽) ভাঙ্গিলে (ক্রী) কাশ্মীরস্থ নগরভেদ। (রাজতরঙ্গিণী ৭।৪৯৯) ভাঙ্গিলেয় (পুং) ভাঙ্গিদেশজাত মাতা।

ভা জ, পৃথক্করণ। অদস্ত চুরাদি • পরবৈশ্ব • সক • সেট্। লট্ ভাজ-য়তি। লোট্ ভাজয়তু। লুঙ্ অবভাজং।

ভাজ, বোষাই প্রেসিডেন্সীর পুণা জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। কার্লির রেল-ষ্টেসন হইতে ১ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। সনিকটবর্ত্তী শৈলোপরি ১৭টা গুহা-মন্দির ও চৈত্যাদি বিদ্যমান আছে। এগুলি বৌদ্যপ্রায় সময়ে (খুঃ পূঃ ১ম শতাক হইতে থ্পীয় ২য় শতাক মধ্যে) নির্মিত হইয়াছিল।

ভাজক (ত্রি) ভজ-খুল। ভাগকারক অন্বভেদ, বিভাজক, যাহা দারা ভাগ দেওয়া যায়।

ভাজকাংশ (পুং) ভাজকোহংশঃ। গুণনীয়ক। ভাজন (ক্লী) ভাজ্যতে ইতি ভাজ-পৃথক্ করণে ল্যুট্। ১পাত্র। ২ আধার। ৩ যোগ্য। (মেদিনী)

"তত্মাজ্জিতাত্মা রাজা ফাদ্ যুক্তদণ্ডো বিশেষবিৎ। প্রজানুরাগাদেবং হি স ভবেদ্ভাজনং শ্রিয়ঃ॥"

(কথাসরিৎ০ ৩৪।২০৫)

৪ আঢ়ক পরিমাণ। (বৈদ্যকপরি॰)

ভাজনতা (স্ত্রী) ভাজনস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাজনত্ব, যোগ্যতা। "আন্নাতপ্রবরপ্তণগণৈকান্তভাজনত্রা"(ভাগ• থাসা৬) ভাজিত (ত্রি) ভাজাতে শ্বেতি ভাজ-ক্ত। ১ পৃথক্কত। ২ বিভক্ত। ভাবে ক্তা (ক্রী) ও ভাগ।

ভাজিন্ ( ত্রি ) ভজ-দেবায়াং ণিনি। দেবক। ( কামদাকী ) ভাজী ( ত্রী ) ভাজাতে ইতি ভাজ-কর্মণি-ঘঞ্, ভাজ ( জানপদক্তপোনস্থভাজনাগেতি। পা ৪।১।৪২) ইতি ভীষ্। ব্যঞ্জনবিশেষ। অন্যত্র ভাজা।

ভাজ্য ( ত্রি ) ভজ্যতে ভজ-কর্মণি গ্যৎ। বিভজনীয়।

"ভাজ্যা হরঃ স্থ্যতি ষদ্গুণঃ স্যাৎ" ( লীলাবতী )
২ ভাগার্হ, ভাজনীয়।

ভাট, নিমশ্রেণীর ব্রাহ্মণজাতিবিশেষ। শ্রাদ্ধাদিতে দানগ্রহণ, রাজাগমনকালে স্তুতি পাঠ প্রভৃতি ইহাদের কার্য্য। শ্রাদ্ধে দানগ্রহণ ও স্তুতিবাদহেতু ইহারা নিমশ্রেণীর ব্রাহ্মণ মধ্যে গণ্য হইমাছে। উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে প্রধানতঃ বঙ্গদেশে এই নিমশ্রেণীর ব্রাহ্মণের বাস দেখা যায়। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন, ক্ষত্রিম্নপিতা ও বিধবা ব্রাহ্মণী মাতা হইতে ইহাদিগের উৎপত্তি। অপরের বিশ্বাস, যে ইহারা মন্থ-বর্ণিত মাগ্য জাতিরই বংশ্যর হইবে। কাহারও মতে ভাট বৈশ্ব পিতা এবং কার্ম্থ মাতা

হইতে উদ্ধৃত। আবার কোন কোন পণ্ডিত এরপ বলেন বে, মহাদেব তদীয় বৃষ ও সিংহরকার নিমিত্ত ভাটের স্পৃষ্টি করেন; কিন্তু ভাট স্বীয় চুর্বলতাবশতঃ সিংহের হস্ত হইতে বৃষকে রক্ষা করিতে কোন ক্রমেই সমর্থ ইইত না। সিংহ প্রত্যহই ষণ্ডের প্রাণ সংহার করিত। তদ্দর্শনে শূলপাণি সাতিশয় বিরক্ত ইয়া ভাট অপেক্ষা অধিকতর বলবান্ চারণের স্পৃষ্টি করেন। তদবধি সিংহ বৃষকে সংহার করিতে অক্বতকার্য্য হইল। মতান্তরে ব্রহ্মার যজাগ্নি হইতে ছইটী পুক্ষের উৎপত্তি ইইয়াছিল। মহাকালী তাহাদিগকে পিণাসাত্র দেখিয়া স্বন্ত প্রদান করিয়া তাহাদিগের জীবন রক্ষা করেন। তাহাদিগের নাম মাগধ ও স্ত্ত। ইহারা যথাক্রমে পূর্ব্ব ও পশ্চিমে বাসস্থান নির্দেশ করে। ইহাদিগের সন্ততিগণ ভাট নামে অভিহিত।

মতান্তরে কালী রাক্ষসনিধনকালে তাঁহার অভুত কীর্ত্তিকলাপ মানব-সমাজের সম্যক্ অবগতির জন্ম স্বীয় স্বেদকণা হইতে ভাটের স্ষ্টি করেন। কাহারও মতে যে সকল নিকৃষ্ট ব্রাহ্মণ রাজ-সভায় এবং সেনাসহ সর্বদা গমনাগমন করিয়া পূর্ব-পুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ কীর্ত্তনপূর্ব্বক রাজা ও সৈত্যদিগকে উৎ-সাহিত ও উল্লাসিত করিত, বর্তমান ভাটগণ তাহাদিগেরই বংশধর। মহাভারতে কুরুক্ষেত্র হইতে হস্তিনা-প্রত্যাবর্তনের সময় ইহাদিগের সহিত যুধিষ্ঠিরের সাক্ষাৎ হইয়াছিল, এরপ উল্লেখ আছে। উক্ত মহাকাব্যে ইহারা ব্রাহ্মণ বলিয়াই ক্থিত। এরূপ অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়, যাহাতে ইহা-দিগকে ব্রাহ্মণ বলিয়াই প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। ইহারা যজোপবীত ধারণ করে, নীচজাতিগণ ইহাদিগকে মহারাজ বলিয়া অভিবাদন করিয়া থাকে; ইহারা স্ব স্থ প্রভুকে যজমান এবং আপনাদিগকে যক্তযাজক বলিয়া থাকে। কিন্তু কিঞ্চিৎ বিবেচনা করিয়া দেখিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে, রাজপুত প্রভৃতি জাতি ব্যবসাহেতু ভাট সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া এই শ্রেণীর সহিত মিলিত হইয়াছে।

চারণগণ ভাটদিগের অফুরূপ। ইহাদের উৎপত্তি ও কার্য্যাদি ভাটদিগের স্থায়। [চারণ দেখ]

উপরি উক্ত কিংবদন্তী ও ভাটদিগের বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা লইয়া অমুধাবন করিলে বোধ হয় যে, তাহারা উৎকৃষ্ট বর্ণ হইতে সমাজচ্যুত হইয়া নিকৃষ্টত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে, অথবা পূর্ব্ববর্ণিত মাগধাদি সঙ্কর বর্ণ হইতে রাজবংশার্কীর্ত্তন প্রভৃতি দারা রাজপ্রসাদ ও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া তাহারা ক্রমে উচ্চ বর্ণের বলিয়া পরিচয় দিতেছে। যাহাই হউক, বাঙ্গালার ভাটগণ ক্ষত্রিয়ের ঔরসে বিধবা ব্রাক্ষণীর গর্ভজাত

এরপ উৎপত্তির কিম্বদন্তী স্বীকার করে না। তাহারা বলে যে, বাঙ্গালার আদিশূর কর্তৃক কনোজানীত পঞ্চ ব্রাহ্মণের বংশ-ধরণণ রাঢ়দেশে বিস্তৃতি লাভ করিবার পূর্ব্বে বাঙ্গালায় যে সকল যাগয়জ্ঞবিহীন ব্রাহ্মণের বাস ছিল, তাঁহাদের একতম শাখা যাঁহারা ঘটকতার্ত্তি দারা জীবিকা নির্কাহ করিতেন, ইহারা তাঁহাদেরই বংশধর। বল্লালসেনের কৌলীস্তমর্যাদা গ্রহণে অস্বীকার করায় তাহারা বাঙ্গালা হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল। এইরূপ রাজায়্গ্রহ লাভে বঞ্চিত হওয়ায় এবং বাঙ্গালার সীমাস্ত দেশে নিরূপায় অবস্থায় আসিয়া পড়ায় ক্রমশঃই তাহাদের অবস্থা-বিপর্যায় ঘটে এবং ক্রমশঃ শ্রাদাদি হেয় দানগ্রহণে বাধ্য হইয়া তাহারা এইরূপ নিরুষ্ট বর্ণক প্রাপ্ত হইয়াছে।

বাস্তবিক এখনও প্রীহট্টের রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণগণ ভাটদিগের সহিত একত্র ভোজন করে, কিন্তু ঢাকা ও ত্রিপুরা অঞ্চলে ইহারা অম্পৃশ্য বলিয়া গণ্য। তথায় ইহারা ছত্রাদি প্রস্তুত করিয়া উদর পূর্ত্তি করে।

ইহারা ভরন্বান্ধ, বিরম, দশৌদ্ধি, গজভীম, যাগ, কেলিয়, মহাপাত্র, রায় ও রাজভাট এই নয়টী শাথায় বিভক্ত হইয়াছে। উপশাথায় মধ্যে বুলন্দ সহরের সপহর, মথুরার বড়বার, এতাবার, আটশৈল ও বর্জ, কানপুরের লাহোরি; আলাহাবাদের গল্পবর; গাজিপুরের বনীজন, আজমগড়ের লথৌরিয়া; উনাও ও সীতাপুরের কনৌজিয়া; রায়-বরেলির আমলথিয়া, ফৈজাবাদের আটশৈল, বনীজন দক্ষিণবার ও গল্পবর, গোণ্ডার বশরিয়া, স্থলতানপুরের গা, গল্পবার, মধুরিয়া ও রাণা; প্রতাপগড়ের গধ্ব, গল্পবার ও জ্বাইন ও বার বাদ্ধির বদোধীয়া প্রভৃতি নানা উপশাথায় বিভক্ত বিলয়া প্রতিপন্ন হইয়াছে।

জাতিতত্ববিদ্ এলিয়টের মতে, ভাট ও যাগ জাতি এক।
কার্য্যের বিশেষত্ব হেতু ইহারা বরমভাট বা বাদী, যাগ-ভাট ও
রাজভাট নামক দংজ্ঞায় অভিহিত। কোন বিশেষ কার্য্যোপলকে
পূর্ব্বাক্ত ভাটগণ নিয়োজিত হয়। শেষোক্ত ভাটগণ বিবাহ
কিম্বা নিমন্ত্রণে পূর্বপুরুষগণের কীর্ত্তিকলাপ গান করে এবং
প্রত্যেক বংশের ধারাবাহিক তালিকা রাথিয়া থাকে।
তাহারা ছই বা তিন বৎসরের পর স্ব স্ব যজমানদিগের
নিকট গমন করে এবং তাহাদিগের অজ্ঞাতসারে যে সমস্ত
ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে ও জন্মমৃত্যুর বিশেষ বিবরণ লিপিবদ্ধ
করিয়া যজমানগণের অবস্থানুরূপ তাহাদের নিকট অর্থ, পশু ও
বন্ত্রাদি লইয়া প্রত্যাগমন করে। রাজপুতনা ও দিল্লী অঞ্জন্বর সন্থিত্বলে, গঙ্গাতীরবর্তী ঘারনগর ও অযোধ্যার উত্ত-

রাংশে ইহাদিগের প্রধান বাসস্থান। রোহিলখণ্ডে গৌড় বান্ধণেরাই ভাটের কার্য্য করিয়া থাকে। কেহ কেহ ইহা-দিগকে প্রধানতঃ আঠশৈল,মহাপাত্র, কেলিয়া, মৈনপুরীবাল, জঙ্গির, ভটর ও দশৌন্ধি এই সপ্ত শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন। কিন্তু এইরূপ শ্রেণীবিভাগ করিলে চৌরাণী জাতীয় প্রভৃতি থাক কোন ক্রমেই ইহার অন্তর্গত করা যায় না।

েবে সকল ভাট মুদলমান প্রাত্ত্রতিব ইদলাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিল, তাহারা তুর্কভাট বা মুদলমান ভাট নামে প্রাপিন্ধ। এক্ষণে তাহারা মুদলমানের স্থায় ক্রিয়াশীল হইলেও তাহারা পুর্বিপুরুষার্জ্জিত বংশান্থকীর্ত্তনপ্রথা পরিত্যাগ করে নাই।

বিবাহপদ্ধতি।—উচ্চ জাতির স্থায় ইহাদিগের গোত্রান্থসারে বিবাহপ্রথা প্রচলিত আছে। মীর্জাপুর প্রভৃতি স্থানে ভগিনীর কন্যা, পিতৃষদার কন্যা, প্রালকক্সা ও মাতৃলক্সাসহ এবং সগোত্রে বিবাহ হয় না। স্ত্রীর ভগিনী জ্যেষ্ঠা না হইলে তাহাকে বিবাহ করা যাইতে পারে। সচরাচর অন্ন বয়সেই যথাসাধ্য যৌতৃক দিয়া ক্সাগণকে পাত্রস্থ করা হয়। পিতা সঙ্গতিপন্ন না হইলে অধিক বয়সেও কথন কথন ক্সার বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। কিন্তু তাহাতে পিতা সমাজে নিন্দনীয় হইয়া থাকে। দিরিদ্র পিতা শুল্ক গ্রহণ করিলেও পণগ্রহণপ্রথা সমাজে অপবাদজনক। বিধবাবিবাহ ও নিঃসন্তান ভ্রাতৃজ্ঞারা-বিবাহ নিষিদ্ধ।

পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করিলে ও কন্তাদান সময়ে নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করা হয়। ইহাদিগের মধ্যে হিন্দু আইনান্ম্পারে উত্তরাধি-কারিগণ সম্পত্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। কিন্তু বঙ্গদেশে ঘনিষ্ঠ জ্ঞাতি বর্ত্তমান থাকিলে দৌহিত্র উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

মুদলমান ভাটগণ 'তুর্কভাট' নামে প্রদিদ্ধ। পূর্বাঞ্চলের মুদলমান ভাটগণ বলে বে, তাহারা রাজা চেৎসিংহের অধীনে কর্ম্ম করিত। জোনাথান ডনকান সাহেব হিংসাপরতম্ব হইয়া বলপূর্বক তাহাদিগকে মুদলমানধর্মে দীক্ষিত করেন এবং পশ্চিমদেশবাদিগণ সাহেব-উদ্দীন্ মহম্মদ ঘোরী কর্ত্বক মুদলমান হইয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে হিন্দু ও মুদলমান এই উভয় জাতিরই আচারপদ্ধতি প্রচলিত আছে। উহারা হিন্দ্দিগের ভায় বিবাহকালে পুরোহিত দারা হিন্দ্প্রথামূর্যপ কভাদান কার্য্য সম্পন্ন করে। তৎপরে তাহারা মুদলমানকাজী দারা নিকা প্রভৃতি কার্য্য করাইয়া থাকে। মুদলমান ভাটগণ ধনীদিগের গৃহে গান বাদ্য করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। মীর্জাপুরীদিগের মধ্যে যাগ, কাঞ্জরী-প্রা, থাবাণী, রাজভাট ও বন্দীজন উপশাথা দৃষ্ট হয়।

তাহারা বালকগণের ত্বক্চ্ছেদ ও মৃতদেহ মৃত্তিকাপ্রোথিত ক্রিলেও হিন্দুদিগের শ্রাহাদি ক্রিয়া করিয়া থাকে।

হিন্দৃভাটগণ ধর্মনিষ্ঠ এবং শৈব ও বৈষ্ণব এই ছুই সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রচলিত হিন্দুদেবদেবী ভিন্ন তাহারা বড়বীর,
মহাবীর ও শারদার আরাধনা করিয়া থাকে। বৈশাখসংক্রান্তিতে রন্ধনশালায় লাড্ডু ও হোম দ্বারা গৌরীপতি
অর্থাৎ শিবের অর্জনা করা হয়। বৈশাখ মাদের মঙ্গলবারে
ঘটস্থাপনপূর্বক লাড্ডু, উপবীত, পুস্পমালা প্রভৃতি দ্বারা
মহাবীরের পূজা হইয়া থাকে। সংক্রামক রোগের প্রাভৃত্তাব
হইলে তাহারা ভবানী দেবীর আরাধনা করে।

ভাট (পুং) ১ বর্ণসম্বন্ধাতি বিশেষ। ২ স্তৃতিপাঠক। ৩ রাজদূত।

ভাটক (পুং ক্লী) ভাটতীতি ভট পোষণে খুল্। ব্যবহারার্থ দত্তশকটাদি লভ্য ধন। (হলায়ুধ) চলিত ভাড়া।

"পরভূমৌ গৃহং ক্লা ভাটরিত্বা বদেত, यः।

দ তদ গৃহীত্বা নির্গচ্ছেত্ গকাঠেইকাদিক ম্॥" (কাত্যায়ন)
ভাট কল, বোদাই প্রেদিডেন্সির অন্তর্গত উত্তর-কাণাড়া জেলার
অন্তঃপাতী হোনাবার মহকুমার অন্তর্ভত একটা প্রাচীন
সহর। ইহার পূর্ববিতন নাম মণিপুর। খৃঃ চতুর্দিশ হইতে
বোড়শ শতাকী পর্যন্ত এই নগর বৃদ্ধিকল, বৃদ্ধিকল প্রভৃতি
নামে পাশ্চাত্য ভ্রমণকারীর নিকট বিখ্যাত ছিল। অক্ষা
১৩°৫৯ ডিঃ, দ্রাঘি ৭৪° ৪ ৩৪ প্রঃ।

ভাটিকুলী, অমরাবতী জেলার একটী নগর। এই নগর অমরবিতী দহর হইতে ১০ মাইল দুরে অবস্থিত।

ভাটনের, হন্থমানগড় জেলার অন্তঃপাতী একটা সহর। এই স্থানের গিরিছর্গ ইতিহাসে বিখ্যাত। রাজস্থানপ্রণেতা টড এবং কাপ্তোন পাউনেট প্রভৃতি মহাশ্য়গণ এই ছর্গের ভূষদী প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। তারিথ-ই-হিন্দ নামক মুসলমান ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে,স্থাতান মান্দু ১০০১ খৃঃ অব্দে ভারত আক্রমণ-কালে এই হুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। রাজস্থানে লিখিত আছে যে, এই হুর্গ তৈমুর লঙ্গ কর্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল। তিনি স্ববংশীয় জনৈক সম্রান্ত লোকের হস্তে ঐ হুর্গের রক্ষণাবেক্ষণের ভার অর্পণ করেন। কিন্তু ভট্টগণের নিকট পরান্ত হইয়া মোগলেরা এই হুর্গ পরিত্যাগ করে। ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে থেংসিং কোন্ধালং সদাছায়ল-রাজপুতদিগকে পরাজিত করিয়া ভাটনের পুনর্মধিকার করিয়া লয়। ১৫৪৯ খৃঃ অবেল ছুমায়নের ভাতা কামরান খেংসিংহ ও পাঁচ হাজার রাজপুতকে মুদ্দে নিহত করিয়া এই হুর্গ জয় করেন। কিন্তু অল্লদিনের মধ্যে তিনি বিকানের-রাজ জেৎসা কর্তৃক পরাজিত হুইয়া হুর্গ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তৎপরে ফিরোজ ছয়াল তিরিক্দ্দে পুনরায় এই হুর্গ হস্তগত করিলে রাও জেৎসা স্থীয় তনয়কে প্রেরণ করেন। ঐ পুত্র মুসলমান-দিগকে পরাজিত করিয়া এই হুর্গ অধিকার করে।

সন্থং ১৮১৬ অথবা ১৮১৭ অন্দে হোদেন মান্ধূদ নামক একজন ভটিনেতা এই নগর জয় করিবার স্বল্প সময় মধ্যে পরাজিত হয়েন। সন্থং ১৮৬১ অন্দে বিকানীর-সেনাগণ বহু কষ্টের পর এইস্থান অধিকার করিয়া ছিলেন। ১৮০০ খৃঃ অন্দে জর্জ টমাস কভুক এই হুর্গ অধিকৃত হইয়াছিল। কিন্তু তিনি অধিক দিন ইহা স্বাধিকারে রাখেন নাই। পরিণামে এই হুর্গ বিকানীর-রাজ্যের অন্তর্ভুত হইয়াছিল। এই সহর এখন হয়ুমানগড় নামে প্রসিদ্ধ।

ভাটনগর, উঃ পঃ প্রদেশবাদী লালা কায়স্থগণের একটী শাখা। বিকানীর রাজ্যের উত্তরদিশ্বর্তী হন্নমানগড় জেলার অন্তর্গত ভাটনের বা ভাটনগরে বাদ হেতু তাহারা এই আখ্যা লাভ করিয়াছে। লালা কায়স্থের মধ্যে ইহারা বিশিষ্ট হিন্দু, বান্ধণ-দেবার ইহাদের বিশেষ অন্থরাগ।

ভাটপুর, অবোধ্যার অন্তর্গত হরসাহি জেলার একটা গ্রাম। ইহা গোমতী নদীর দক্ষিণ পারে অবস্থিত।

ভাটশোলা (ক্লী) জলজাত তলামক উদ্ভিদ্ বিশেষ (Æschy nomene Paludosa)

ভাটশালিক (দেশজ) শালিকপিন্ধবিশেষ। [শালিক দেখ] ভাটা, (দেশজ) নভাদির স্বাভাবিক স্রোভ। নদীর স্রোভ ষথন সমুদ্রের দিকে যার,তথন ভাটা হয়। [জোয়ার ভাটা দেখ]

ভাটি, (দেশজ) রজকেরা কাপড় কাচিবার জন্ত ক্ষার মাধাইয়া রাথাকে ভাটি কহে।

ভাটি, (ভট্ট) রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহারা চক্রবংশীয় যত্ন-কুল-সন্থত। প্রবাদ আছে যে ভাটিগণ অতি প্রাচীনকালে তাহা-দিগের আদিম বাসস্থান পরিত্যাগপুর্বক মরুস্থলী ও গজনীতে রাজ্য সংস্থাপন করে। তদনস্তর রুমের বাদশাহ এবং খোরাসানাধিপতির সহিত যুদ্ধে পরাজিত হইলে ভাটি নামক নেতার
অধীনে ইহারা পুনর্বার সিন্ধুনদ পার হইয়া পঞ্জাবে উপনিবেশ স্থাপন করে। হুশাল ও জয়শাল নামক ভাটির হুইটী
পুত্র ছিল। জয়শাল হইতে জশলমীর রাজ্যের স্পষ্ট হয়। হুশাল
ভাটিয়ানায় স্বীয় বাদস্থান নির্দেশ করেন। জাঠ ও বতু
শাখা হুশাল হইতে উৎপন্ন।

রাঠোর জাতির অভ্যদয়ের পূর্বে জশলমীর রাজ্য বছদ্র বিস্তৃত ছিল। জশলমীর রাজগণ ভাটিবংশীর। পঞ্চাবের প্রায় সর্ব্বত এই জাতির বসতি আছে। কিন্তু ভটিয়ানার অন্তর্গত ভাটনের নগর ইহাদিগের আদি বাসস্থান বলিয়া প্রসিদ্ধ।

জাট ও ভাটিগণ অধুনা এরপ মিশ্রিত যে, তাহাদিগের মধ্যে কোন পার্থক্য লক্ষিত হয় না। ইহাদিগের মধ্যেও বজু ও জইমবর প্রভৃতি উপশাখা আছে। ভাটিগণ হিন্দুধর্মানবাখী। মুসলমান-অধিকার সময়ে অনেকে মুসলমানধর্ম গ্রহণ করিয়াছিল। ভাটিগণ উচ্চবংশীয় রাজপুতদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ করিয়া থাকে।

ভাটি, স্থন্দরবনের যে অংশ হিজিলি পরগণা ও মেখনা নদীর
মধ্যবর্ত্তী, উহা মুদলমান ঐতিহাদিকগণ কর্তৃক ভাটি নামে
অভিহিত হইয়াছে। অক্ষা• ২০০৩ ইইতে ২২০৩০ উঃ
এবং জাঘি• ৮৮০ ইইতে ৯১০১৪ পূঃ। জোয়ারের দময়
জল প্লাবিত হয় এবং ভাটার দময় জাগিয়া উঠে বলিয়া উহাকে
ভোটি কহে। বর্তুমান দময়ে স্থন্দরবনের মে অংশ বাধরগঞ্জ
এবং খুলনা জেলায় অবস্থিত, তাহা ভোটি নামে অভিহিত
ইইয়া থাকে।

ভাটিয়া, রাজপুত জাতিভেদ। প্রধানতঃ মথুরা, সিরু, গুজরাত, উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ, বোঘাই, কচ্ছ, পঞ্জাবের সিরু ও তংশাথাতীরস্থ প্রদেশে এবং বন্দদেশর কতিপয় স্থানে ইহাদিগের বাসস্থান। ইহাদিগের উৎপত্তি সম্বন্ধে নানারূপ কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে। মথুরার ভাটিয়াগণ ভাটিদিংহকে আপনাদিগের পূর্বপুরুষ বলিয়া করনা করে। পুরাণোলিথিত মহবংশধ্বংসকালে ওধু ও বজনাত নামধের হইজন যাদব পলায়ন করিয়া আত্মরক্ষা করেন। বজনাত কিয়ৎকাল রাজা বানাস্থরের আপ্রন্ধে অবস্থিতি করেন। তৎপরে মহারাজাধিরাজ পাওবকুলতিলক পরীক্ষিৎ, মাত্গর্ভে প্রীকৃষ্ণ কর্তৃক জীবনরক্ষার প্রতিদানস্বরূপ, অসহায় বজুনাতকে মথুরা ও ইদ্রপ্রস্থ রাজ্যপ্রদান করেন। বজনাত ও তবংশীয় অশীতি জন নরপতি নির্বিষ্মে মথুরা নগরীতে রাজ্ম করেন। যত্বংশীয় শেষ রাজা জয়সিংহের রাজ্যকালে বয়ানাধীয়র অজয়পাল, মথুরা

আক্রমণ করিয়া জয়সিংকে পরাজিত ও নিহত করেন। विजयभाग, अजयबाज এवः विजयबाज नामक जयमिश्टरब তিনপুত্র কনৌজে প্লায়নপূর্ত্তক তথায় একটা রাজ্য স্থাপন করেন। তৎপরে জ্যেষ্ঠ ভাতার সহিত ভাতৃদ্বের কলহ উপস্থিত হওয়াতে, তাহারা করৌলির নিকটবর্ত্তী এক ভরাবহ জন্পলে গমন করিয়া দেবী অম্বা-মাইর আরা-ধনা করিয়াছিলেন। দেবী তাঁহাদিগের অর্চ্চনায় সম্ভুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলে তাঁহারা রাজ্যলাভ বর প্রার্থনা করেন। অতঃপর দেবীর আদেশে অজয়রাজ ভট্টিসিংহ নামধারণপূর্বক জশলমীর রাজ্য সংস্থাপন করেন। কিন্তু জশলমীরের প্রচলিত কিম্বদন্তীর সহিত উল্লিখিত মণ্রা-প্রবাদের কিঞ্চিৎ পার্থক্য লক্ষিত হয়। প্রীকৃষ্ণের মৃত্যুর পর ষাদবগণ চতুর্দিকে গমন করিতে লাগিল। সেই সময়ে এক্লিফের ত্বই পুত্র সিন্ধতীরে উপনিবাস স্থাপন করেন। তদনন্তর উহার দিগের মধ্যে শালিবাহন নামক একব্যক্তি পঞ্জাব জয় করিয়া তথার স্বীয় নামানুসারে একটা নগর সংস্থাপন করিয়াছিলেন। কালক্রমে উহারা পজনীরাজ স্থলতান মান্ধ্য কর্ত্ব পরাজিত ও বিতাড়িত হইয়া জশলমীরে বাসস্থান নির্দেশ করেন।

এরপ কথিত মাছে যে,ভাটিয়াগণ পাশ্চাত্য বাসস্থান পরিত্যাগ করিরা মথুরার আসিয়া অবস্থান করিলে রাজপুতগণ
তাহাদিগের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ সংস্থাপন করিতে অস্বীকার
করেন। তজ্জস্ত উহারা মূলতানে একটা সভা আহ্বান করেন
এবং অনেক বাদারুবাদের পর শাস্ত্রজ্ঞ ত্রাহ্মণগণের সহিত
পরামর্শ করিয়া স্থির করেন যে, পাত্র ও পাত্রী পূর্ব্বপুরুষ
হইতে ৪৯ পূরুষ ব্যবধানে স্বগোত্রীয় হইলেও পরস্পরে বিবাহ
চলিতে পারে। এইরূপ বংশ-ব্যবধানে তাহাদের মধ্যে
স্বত্ত্র রূথ বা থাকের উৎপত্তি হইয়াছিল। স্বগোত্রে বিবাহ
প্রচলিত থাকিলেও একরুথ মধ্যে হইতে পারে না। ত্র সমস্ত
থাকের নামকরণ কোন কোন ব্যক্তি বা নগর অথবা ব্যবসার
নামানুসারে হইয়াছিল। সপ্রগোত্রে সর্ব্ব শুদ্ধ ৮৪ নাম আছে।

ভাটিয়াগণ হিল্পর্দ্ধাবলয়ী এবং হিল্ রীত্যন্ত্রসারেই ইহাদিগের বিবাহাদি ক্রিয়া নিস্পন হইয়া থাকে। ইহাদিগের
বিবাহে কুলাচার্য্যের আবশুক হয় না। বরকন্তার পিতা
অথবা অভিভাবকগণই বিবাহের কথা বার্ত্তা স্থির করেন।
কন্তার পিতা মনোনীত ভাবী জামাতার নিকট কিঞ্চিৎ শর্করা,
একটা টাকা ও একটা নারিকেল প্রেরণ করেন। ইহাকে
'সগুণ' বলে। এই সমস্ত দ্রব্য তাহার পিতা, ভ্রাতা ও বন্ধ্বর্গের
সমক্ষে তাহাকে প্রদান করা হয়। এইরূপে পাকা দেখা
হইলে আর বিবাহের কোন বাধা জ্মিতে পারে না। কিন্তু

যদি বর অথবা ক্তার কোন অঙ্গানি থাকে, তাহা হইলে বিবাহ হয় না। বালিকাদিগের ছাদশ বর্ষের পূর্বে বিবাহ হইয়া থাকে। স্ত্রী বন্ধ্যা, রোগগ্রস্ত অথবা ব্যভিচারিণী না হইলে এক স্ত্রী জীবিত থাকিতে ইহারা দিতীয়বার দারপরি-গ্রহ করিতে পারে না। অসতী স্ত্রী ও পরদারাসক্ত পুরুষ-দিগকে সমাজচ্যুত করিয়া থাকে।

ভাটিয়াগণ প্রায় ব্যবদায়ী। ইহারা ক্লষিকার্য্য, চাকরী ও দোকানদারী প্রভৃতি দারাও জীবিকানির্বাহ করিয়া থাকে।

ভাটিয়াধান (দেশজ) এক প্রকার ধান্ত।

ভাটিয়ারা, \* (ভাঠিয়ারা) সেনাবাহিনীর পশ্চাদ্যামী খাদ্য

দ্রব্য বিক্রয়কারী জাতিবিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশবাসী

মুসলমান। সরাই প্রভৃতিতে পাচকবৃত্তি ও তামাক প্রভৃতি

বিক্রয়ই ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা আপনাদিগকে
শেরশাহ-পুত্র সেল্লিম শাহের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়।

মোগল-সন্রাট্ হুমায়ুন কর্তৃক শেরশাহের পরাজয়ের পর ইহারা

দৈয়দশায় উপনীত হওয়ায় দায়্য়র্তি অবলম্বন করিয়াছে। উক্ত
প্রবাদ-মূলে বাহাই থাকুক না কেন, ইহাদের মধ্যে শেরশাহী

ও সেলিমশাহী নামক ছইটী থাক বিদ্যমান থাকায় অনুমান

হয় বে, ইহারা ঐ প্রবাদ অবলম্বনে ছইটী থাকের উদ্ভাবন
করিয়া লইয়াছে।

অপর একটা কিংবদন্তী হইতে জানা যায় যে, ইহারা হিন্দু ভাটি জাতি হইতে ইন্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইবার পর বর্ত্তমান সংজ্ঞা প্রাপ্ত ইইয়াছে। ইহাদের মধ্যে ভাটিয়ারা ও হরিচারা নামে হইটী স্বতন্ত্র থাক আছে। বেশভ্ষার পার্থক্য হইতে ইহাদের পরপ্রেরের স্বাতন্ত্র্য উপলব্ধি করিতে পারা যায়। বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু ইহাদের মধ্যে প্রায় ৫২টী শ্রেণী বিভাগ হইয়াছে। কালে ভাটি জাতি অথবা অন্ত শ্রেণীর হিন্দুগণ যে ইহাদের সহিত সংমিশ্রিত হইয়াছিল, তহিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ভীল, চৌহান, জালক্ষত্রী মুথেরী, নামবাঈ প্রভৃতি হিন্দুনামধের শ্রেণীই তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

ইহার। সকলেই স্থনীসম্প্রদামী মুসলমান। গাজীমিঞা ও পাঁচপীরের উপর ইহাদের অচলা ভক্তি আছে। মৃতদেহ-সমাধির পর প্রেতাক্মার কুশলপ্রার্থনার জন্ম ইহারা তৃতীয় দিবদে 'তীজ' ও চ্ছারিংশ দিবসে 'ছেহলম্' নামে উৎসব করিয়া থাকে। বিবাহের শুভ দিন নির্দেশের জন্ম ইহারা পুর্বের

কহ কেহ অনুমান করেন থে, সংস্কৃত ভৃষ্টকার শব্দের অপত্রংশে তাহা-দের বর্ত্তমান নামকরণ হইয়াছে।

ব্রাহ্মণের পরামর্শ লইত, কিন্তু এখন প্রায় সকল কার্য্যই মুসলমানী প্রথায় আচরিত হইয়া থাকে। শেরসাহী ও সেলিম-শাহী রুমণীগণ ব্যভিচারদোষে তৃষ্ট। সরাই মধ্যে যাত্রী-দিগকে আদর অভার্থনা করিতে ইহারা বিশেষ পটু।

গ্রাপ্তট্রাঙ্করোডন্থিত সরাই গুলি প্রায়ই এই শ্রেণীর মুসল-মানদিগের দ্বারা রক্ষিত। ইহারা সরাই মধ্যে পথিককে শুইবার ঘর এবং খাত ও রন্ধনাদির উপকরণ সরবরাহ করিরা থাকে। মীর্জাপুর প্রদেশের পশ্চিমবাসী ভাঠিয়ারীগণ 'মহীগীর' নামে খ্যাত। ইহারা মৎস্যবিক্রয় দ্বারা জীবিকা-নির্কাহ করে।

ভাটিয়ারী, রাগিণীবিশেষ। ইহা সংস্কৃত মতামুধায়ী প্রাচীন রাগিণী নহে। কথিত আছে, বিক্রমাদিত্যের লাতা ভর্ত্থরি ইহার সঙ্কলন করেন, এইজন্ম ইহা ভর্ত্থারিকা, ভটিয়ারী বা ভাটিয়ারী নামে প্রসিদ্ধ।

এই রাগিণী ললিত ও পরজবোগে উৎপন্ন। সা বাদী, ম সম্বাদী, স্বর্গ্রাম—

"ঋগমপধনি সাঃ" (সঙ্গীতরত্না•)

ভাটি (দেশজ) নদীর স্বাভাবিক স্রোত।

ভাটীবেলা (দেশজ) ভাটীর সময়।

ভাটুই (দেশজ) এক প্রকার তৃণ।

ভাটু য়াব্যাড়া (দেশজ) ক্ষ্দ্র ও ক্ষীণবল অধজাতি বিশেষ। চলিত বেটো ঘোড়া।

ভাতিনা, (ভাতিয়া) দাক্ষিণাত্যবাদী বণিক্সম্প্রদায় বিশেষ।
ভাতিজাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি। ইহারা সর্বতোভাবে
হিন্দু, সকলেই নিরামিষভোজী, মদ্য মাংস বা মৎস্রভোজন ইহাদের পক্ষে নিষিদ্ধ। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈষ্ণব,গোপাল,
কৃষ্ণ প্রভৃতি বিষ্ণুমূর্ত্তির উপাদক, অপরে শৈব। দেবদিজে
ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। স্থানীয় সকল দেবতা-বিগ্রহের
প্রতি ইহারা বিশেষ শ্রদ্ধাবান্।

ভাতৃত্ত, (ভারত্ত) বোষাই প্রেসিডেন্সীর ভরোচ জেলার অন্তর্গত একটি প্রাচীন গ্রাম। নর্মদার উত্তরকূলে অবস্থিত। এখানে ভারতৃতেশ্বর মহাদেবের সম্মুখে ২০ বংসর অন্তর একটী মহা মেলা হয়। এ মেলা প্রায় এক মাস কাল থাকে। সেই সময়ে লক্ষাধিক লোক সমাগত হয়। এখানকার দেবমন্দিরের ব্যয়-কল্পে গবমেন্টের দান আছে।

ভাড়া (দেশজ) কেরায়া, যে কোন দ্রব্য ক্রন্থ না করিয়া কিঞ্চিৎ পণ দিয়া নির্দিষ্ট সময়ের জন্ম লওয়াকে ভাড়া লওয়া কহে। যেমন গাড়ীভাড়া, বাটীভাড়া।

ভাড়াট্যা (দেশজ) ভাড়াটিয়া, যাহারা ভাড়া করিয়া লয়।

ভাণ (পুং) ভণ্যতে হত্রেতি ভণ-অধিকরণে ঘঞ্। নাটকাদি
দশরপকের অন্তর্গত রূপক বিশেষ। ইহার লক্ষণ—এক
আঙ্কে সম্পূর্ণ, হাশুরসপ্রধান। ধৃর্ত্তের চরিত্র নানা অবস্থার
সহিত ইহাতে বর্ণনা করিতে হয়। নিপুণ, পণ্ডিত বা বিট
ইহাতে নায়ক হইবে। আকাশভাষিত দারা উক্তি প্রত্যুক্তি
হইবে। শৌর্যা ও সৌভাগ্যবর্ণন দারা বীর ও শৃঙ্গার রস
স্কৃতিত হইবে। কৌশিকী বৃত্তি দারা ইহার বর্ণনা করিতে
হয়। \*[নাটক দেখ।]

৩ কপট, ব্যাজ। ৪ জ্ঞান, বোধ।
ভাণক (পুঃ) ভাগ এব স্বার্থে কন্। ভাগ
ভাণকস্থান (ক্লী) রোমকসিদ্ধান্তবর্ণিত স্থানভেদ।
ভাণিকা (স্ত্রী) ভাগ, এক অঙ্কে সমাপ্ত হাস্যরসপ্রধান নাটক।
ভাণ্ড (ক্লী) ভগ্যতে ভণতি বেতি ভন্শকে (এফসন্তাড্জঃ।
উণ্ ১৷১১৩) ইতি ড, ততঃ প্রজ্ঞাদিস্থাদণ্। ১ পাত্র।
চণিত ভাঁড়।

"হাত্বা তু কাঞ্চং ভাণ্ডং ক্ষমিযোনো প্রজায়তে।"

(ভারত ১৩।১১।১০৩)

भिठाक्षतात्र निथित आह्म, वाह्यकत्र मास्य यमि छाछ नहें इत्र, जाहा हहेन क्षात्रिभूत्र क्रित्र हत्र। यमि छेहा देमवक्क वा ताककृत्र हत्र, जाहा हहेना किहूहे मिरत हत्र ना।

"অরাজনৈবিকং নষ্টং ভাওং দাপ্যস্ত বাহকঃ।

প্রস্থানবিম্নকটৈচৰ প্রদাপ্যো দিগুণাং ভৃতিম্।
ভাওং ব্যসনমাগচ্ছেৎ যদি বাহকদোষতঃ।
দাপ্যোধং তত্র নশ্রেভ ুদৈবরাজক্ষতাদৃতে॥" (মিতাক্ষরা)

২ বণিকের মূলধন। ৩ ভূষা। ৪ আবভূষা। (মেদিনী) ৫ নদীকুল দ্য় মধ্য। (হেম)

ভণ্ডাতে ইতি ভড়ি-অচ্, ভণ্ডস্ত ভাবঃ ইত্যণ্। ৬ ভণ্ড বৃত্তি। চলিত ভাঁড়ামি। (অজয়পাল) (পুং) ৭ গৰ্দ্ভাণ্ড-

বৃক্ষ। (শক্চ**০**)

ভাণ্ডক, মধ্যপ্রদেশের চান্দাজেলার অন্তর্গত একটা নগর। চান্দানগর হইতে ১ ক্রোশ উত্তরপন্চিমে অবস্থিত। অক্ষা

\* "ভাণঃ স্থাদ্ধ্ ভূচরিতো নানাবস্থান্তরাক্সকঃ।

একান্ধ এক এবাত্র নিপুণঃ পণ্ডিতো বিটঃ॥

রক্ষে প্রকাশয়েৎ স্বেনামুভূতমিতরেণ বা।

সম্বোধনোক্তিপ্রভূত্তী কুর্য্যাদাকাশভাষিতৈঃ।

স্তমেধীরশৃঙ্গারা শৌর্যমৌভাগ্যবর্গ নৈঃ।

তত্রেতি বৃত্তমুৎপাদ্য বৃত্তিঃ প্রায়েণ ভারতী॥

অত্র আকাশভাবিতরূপং পরবচনমপি স্বয়মেবাসুবদন্ উত্তরপ্রত্যুত্তরে কুর্য্যাৎ শূস্পারবীররসৌ চ সৌভাগ্যবর্ণনয়৷ স্কুচয়েৎ 🕫 (সাহিত্যদ৽ ৬ পরি৽ ) ২৬°৬´৩০´´উ: এবং দ্রাঘি০ ৭৯°৯´১৫´´ পূ:। এই নগরের পশ্চিমাংশে একটা স্থপ্রাচীন জঙ্গল আছে। উহা ভতালা হইতে ঝরপং পর্য্যন্ত বিস্তৃত। প্রবাদ, এখানে মহাভারতাক্ত ভদ্রাবতী নগরী স্থাপিত ছিল। ভীমসেন এখানে যুদ্ধ করিয়া যুবনাশ্ব-রাজের সন্ধর্ণ নামক যজ্ঞীয় হয় অপহরণ করিয়া লইয়া যান। লোকে দিবালা পর্নতে এখনও ভীমের পদচিহ্ন দেখাইয়া থাকে।

ভাওকের গুহামন্দির এবং দিবালা ও বিদ্যাসন পর্কতের মন্দিরাদি, গিরিহুর্গসমূহ, ভদাবতীর মন্দির, রাজপ্রাসাদের ধ্বংসাবশেষভিত্তি, নিকটস্থ হুদোপরিস্থ সেতু ও বহু শত মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ হইতে এখানকার প্রাচীন সমৃদ্ধির বিষয় অবগত হওয়া বায়। এক্ষণে ইহার সে সমৃদ্ধি অপহৃত হইয়াছে।

জৈন হরিবংশে এই প্রাচীন নগরের উল্লেখ আছে। ইহা প্রাচীন কোশলরাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রত্নতন্ত্রবিদ্ কানিং-হাম্ ইহাকে শিলালিপিকথিত বাকাটক রাজ্য বলিয়া কল্পনা করেন। পূর্ব্বোক্ত ধ্বংসাবশেষ ব্যতীত এখানে পার্শ্বনাথ, বদরীনাথ ও চণ্ডীদেবীর মন্দির বিদ্যানান আছে। এখানকার বিদ্যাদনে এখনও অনেকগুলি স্থপ্রাচীন বৌদ্ধগুহামন্দিরের ভগ্নাবশেষ লক্ষিত হয়।

ভ†গুক, ক্ষুদ্র পাত্রবিশেষ, ছোট ছোট ভাড়। ভ†গুগোপক (পুং) বৌদ্ধ সংঘারামাদিতে যাহারা ভাগুদি রক্ষা করে, বৌদ্ধভাগুারী।

ভাওপতি (পুং) বণিক্, ব্যবদাদার। (রাজতর • ৬। ০৭)
ভাওপুট (পুং) ভাওে পুটো বস্তা। নাপিত। (জটাধর)
ভাওপুজ্প (পুঃ) দর্পবিশেষ। পর্য্যায়—কৌকুটিকলল। (ত্রিকা •)
ভাওপ্রতিভাওক (ক্রী) > বিনিমন্ন, এক দ্রব্য দিয়া অন্ত

২ লীলাবত্যক্ত অন্ধ বিশেষ। ইহার নিয়ম এইরূপ, বিনিময় প্রক্রিয়ার ফল ত্রৈরাশিক অনুসারে ও অপেক্ষাকৃত সহজে নির্ণীত হইয়া থাকে। অত্যাত্ত বিষয়ে বছরাশিকের সহিত এই প্রক্রিয়ার সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। বিশেষ এই যে, উভয় শ্রেণীর ফল ও হর বিনিময়ের তাম ইহাতে ম্ল্যেরও পরিবর্ত্তন করিতে হয়।

"তথৈব ভাওপ্রতিভাওকে বিধি-বিপর্যায়স্তত্র সদা হি মূল্যে।" ( লীলাবতী ) নিমে ইহার একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে,— ৩০০ আনারসের মূল্য ১৬ টাকা, ৩০ আন্তের মূল্য ১১

টাকা, ১০টা আনারদের পরিবর্ত্তে কয়টা আমু পাওয়া যায়।

৩০০ ৩০ পরিবর্ত্তন ১৬ ১ ৩০০ ৩০ ১০ — ১ ১৬ ১০ — ১০

ত ১৬

অথবা ৩০০ আনারসের দাম যদি ১৬ টাকা হয়, তাহা হইলে ১০টার দাম কত হইবে ? ইহাতে ১০টা আনারসের দাম ১৬×১০ =৮ ৮ আনা জানা গেল; পুনশ্চ ৩০টা আন্তের মূল্য ১০ টাকা হইলে ঐরপ প্রক্রিয়ার ১টা আত্রের মূল্য ২ নুর পর্যার হবৈ। এখন দেখা যাউক, ১টা আত্রের মূল্য ১০টা আনারসের মধ্যে কর্যার আছে:—

৮  $\frac{\nu}{3e}$  ÷ ২  $\frac{2}{3e} = \frac{32\nu \times 8}{3e} \times \frac{3e}{32} = 36$ 

স্কৃতরাং দশটি আনারদের পরিবর্ত্তে ১৬টি আদ্র পাওয়া যাইবে। (লীলাবতী)

ভাওভাজক (পুং) বৌদ্ধ মঠাদিতে ভাওবিভাগকারী। ভাওমূল্য (ফ্রী) ১ ভাওই মূলধন। ২ ভাঁড়ের মূল্য। ভাওল (ত্রি) ভাঙং লাভি লা-ক। ভাওগ্রাহক। স্ত্রিয়াং গৌরাদিস্বাং ঙীষ্।

ভাওব (ত্রি) ভাণ্ডোরদ্রাদি অণ্। ভণ্ডুসমীপাদি।
ভাণ্ডশালা (স্ত্রী) ভাণ্ডানাং শালা। ভাণ্ডাগার, ভাঁড়ার।
ভাণ্ডাগার (পুং) ভাণ্ডানাং পাত্রাদীনামাগারঃ। গৃহবিশেষ,
চলিত ভাঁড়ার, পর্যায় মন্থর। (শক্ষমালা)

"ভাঙাগারায়্ধাগারান্ যোধাগারাং\*চ সর্কশঃ। অখাগারান্ গজাগারান্ বলাধিককরাণি চ॥"

( ভারত ১২া৬৯/৫৪ )

ভাগাদিরিক (পুং) ভাগাদির নিযুক্তঃ (অগারাস্তাট্ঠন্।
পা ৪।৪।৭•) ইতি ঠন্। ভাগারী, ভাগাদিরে নিযুক্ত।
ভাগাপুর (ক্রী) নগরভেদ। (রাজতর • ৫।২৩১)
ভাগামনি (পুং) ভাগু ঋষির গোত্রাপত্য।
ভাগামনি (ক্রী) ভাগুং তদাকারমৃচ্ছতি ঋ-অণ্, উপপদ সমাস।
গৃহভেদ, ভাঁগার ঘর।

ভাগারা, নাগপুরবিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। মধ্য-প্রদেশের চিফ্-কমিসনরের শাসনাধীন। ইহার উত্তরে শিওনি ও বালাঘাট,দক্ষিণে চান্দা, পূর্ব্বে রাম্বপুর এবং পশ্চিমে নাগপুর জেলা। ভূপরিমাণ ৩৯২২ বর্গ মাইল। ভাগ্ডারা নগরে জেলার বিচার-বিভাগ স্থাপিত।

এই জেলার পশ্চিমাংশ বেণগঙ্গাতট পর্য্যন্ত সমতল। এখানে

চাসবাদের প্রবিধাও আছে। উত্তর ও পূর্ব্বদিক্ নিবিড় জঙ্গলাবৃত গণ্ডশৈলে আছেন। গোঁড় প্রভৃতি অসভ্য অনার্য্য জাতি এই নিভ্তনিলয়ে থাকিয়া ব্যাঘ্রাদি অপেক্ষা আরও হিংশ্রতর হইয়াছে। দেই ছর্দ্বর্য অসভ্য জাতির ভয়ে এই পার্ব্বত্য-ভূমে কেহই পদার্পণ করিতে পারে না। এতদ্ভিন্ন সাতপুর পর্বত্যালার কতকগুলি শাখা-প্রশাখা ইহার দক্ষিণবিভাগ সমাচ্ছন্ন করিয়াছে। অয়াগড় বা সিন্দুরঝির, বহাহি, কণেড়ী ও নবাগাঁও প্রভৃতি পর্বতশৃঙ্গ পার্বতীয় দৃশ্যে পরিপূর্ণ।

এখানে বেণগঙ্গা, গরবী ও বাঘ নদীর কূলে এবং স্থানীয় গিরিমালায় নানাবর্ণের প্রস্তর দেখিতে পাওয়া যায়। বেণ-গন্ধায় দকল ঋতুতেই জল থাকে, এই জন্ম উহার গর্ভস্থিত প্রস্তরসমূহ দৃষ্টিগোচর হয় না। বাবনথরি, বাঘ, কন্হান, চুলবন প্রভৃতি অগণিত পার্ক্বতাম্রোত বেণগঙ্গায় অঙ্গ ঢালিয়া मिशार्ट, किन्छ मारून और त्रत ममश ठाशामत व्यानरक मीर्न-কলেবরা হইয়া শুকাইয়া যায়। উক্ত নদীমালা ভিন্ন এখানে প্রায় ৫ হাজার ক্ষুদ্র কুদ্র হুদ আছে। এগুলি ক্ষুদ্রাকৃতি পুন্ধরিণী বা তড়াগ সদৃশ না হইলেও কথনও মনুষ্য কর্তৃক খনিত হয় নাই। স্বভাব-নিম্ন শৈলবক্ষে অজস্ত্র পার্ক্কতীয় জলধারা সঞ্চিত হইয়া হুদসমূহের উৎপত্তি হইয়াছে। কোথাও বাঁধ দারা রুদ্ধ-গতি হইয়া এই জলরাশি একটী বিস্তীর্ণ খাত পূর্ণ করিয়া স্থবিস্থত হ্রদাকার ধারণ করিয়াছে। নবাগাঁও, শিরেগাঁও, শিওনি প্রভৃতি স্থানের হ্রদগুলি পরিমাণে সর্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং প্রায় ৫॥০ বর্গমাইল স্থান অধিকার করিয়া আছে। এই সকল হ্রদের স্থানে স্থানে সমুখিত পর্বতথগুসমূহ নিবিড় বনমালায় সমাচ্ছাদিত হইয়া ব্যাম্রাদি হিংস্র জীবে পরিবৃত হইয়াছে। এই স্থান মুহুমুহ শ্বাপদসন্ধূলের গর্জনে প্রতিধ্বনিত হইয়া সাধা-রণের ভীতিপ্রদ হইয়া পডিয়াছে।

বছবিভাগে শাল, দেগুন প্রভৃতি গৃহনির্মাণযোগ্য বৃক্ষ
না থাকিলেও একমাত্র মহুয়া ঘূক্ষে সমগ্রস্থান পূর্ণ করিয়া
রাথিয়াছে। লোকে রুটী বা মছ্ম প্রস্তুত করিবার জন্ত মহুয়া
ফুল সঞ্চয় করিয়া রাথে। এতভিন্ন বন মধ্যে গঁল, নানাপ্রকার
স্থমিষ্টফল ও ভেষজাদি পাওয়া যায়। গোঁড়, গোয়ালা,প্রধান ও
ধিমার প্রভৃতি জাতিরা ধনি হইতে লোহ আনিয়া গালাইয়া
বিক্রয় করে। চিতা, নেক্ড়ে প্রভৃতি ব্যাঘ্র ও পার্ক্তীয় বিষধর
সর্প এখানকার অধিবাসিগণের ক্বতান্তসদৃশ। প্রতিবংসর ব্যাঘ্রকবলে বা সর্পাঘাতে শত শত লোক ভবলীলা শেষ করিয়া
সংসারের যন্ত্রণা হইতে:মুক্ত হইতেছে।

এই জেলার প্রাচীন কোন ইতিহাস প্রাণ্ডয়া যায় না। শুনা যায়, এক সময়ে গৌলীগণ এখানে আধিপত্য বিস্তায় করিয়াছিল। এখনও তাহারা নিকটবর্ত্তী জঙ্গলে থাকিয়া গ্রাম বা নগরে আসিয়া গোমেষাদি অথবা ছয়জাত জব্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। পরে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ এইস্থান পর্যন্ত রাজ্যসীমা বিস্তার করিয়াছিল। খৃষ্টীয় ১৭শ শতাক্ষ হইতে ভাণ্ডারার ধারাবাহিক ইতিহাস পাওয়া যায়। সমাট্ অরঙ্গজেবের রাজ্বসময়ে দেবগড়-রাজ্বংশের প্রতিষ্ঠাতা গোঁড়রাজ ভক্ত বুলল ইসলামধর্মে দীক্ষিত হইয়া মোগলসমাটের অন্থ্রহ লাভ করেন। তাঁহারই অধিকার-কালে রাজপুত, লোদী, পোণবার, কোরী, কড়া ও কুন্তী জাতীয় বহুলোক এখানে আসিয়া বেণগঙ্গাতীরে বসবাস করে। তাহাদের যত্নে এবং কৃষিকৌশলে পোণীর সন্নিকটবর্ত্তী কৃষিক্ষেত্র-সমূহ অচিরে ধনধান্তে পূর্ণ হইয়া উঠে। ১৭৩৮ খৃষ্টাক্ষের পূর্ব্ব পর্যন্ত এইস্থান নাগপুরয়াজের শাসনাধীন হয় নাই।

ভোঁদ্লেদিগের আধিপত্যসময়ে মারবারী, আগরবালা, লিঙ্গায়ং ও মরাঠা-কুণবী প্রভৃতি কএকটী জাতি এই জেলায় আসিয়া বসবাস আরম্ভ করে। তাহারা সৈনিকর্ত্তি অথবা বণিকবৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিত। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের সহিত যুদ্ধসময়ে আগ্গা সাহেব স্ত্রীপুত্র ও ধনরত্ব লইয়া ভাগুরো নগরে পলায়ন করেন। নাগপুর ইংরেজের করকবলিত হইলে তিনিও সপরিবারে ইংরাজ-দৈত্যে পরিবৃত হইয়া নাগপুরে আনীত হন। পরবৎসরে কামঠা ও বরুড়-তালুকের ভূম্যধিকারী ইংরাজের বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করেন, কিন্তু তাঁহাকে অচিরেই ইংরাজের পদা-শ্রিত হইতে হয়। এই সময় হইতে কাপ্তেন উইলকিন্সন (Captain Wilkinson) কাম্ঠায় ইংরাজ প্রতিনিধিরূপে থাকিয়া রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। তৎপরে ১৮২০ খুষ্টাব্দে ভাণ্ডারায় বিচারবিভাগ আনীত হয়। ১৮৩০ থৃষ্টাব্দে রাজা রঘুজী ৩য়, সাবালক হইয়া রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু পর্যান্ত তিনি নির্বি-রোধে এইস্থানের শাসনকার্য্য পরিচালনা করিয়াছিলেন। ১৮৫৪ थृष्टीत्क धानिश्रेष्ठ नारह्व (Captain, C. Elliot) এখানকার ডেপুটী-কমিদনার নিযুক্ত হন। বিখ্যাত সিপাহী বিজোহের সময় এখানে কোন বিপ্লব সংঘটিত হয় নাই। তথন যে সকল ইংরাজদেনা ভাগুারায় অবস্থিত ছিল, তাহা-দিগকে ১৮৬০ খু ষ্ঠাব্দে অগুত্র লইয়া যাওয়া হয়। তদবিধি এখানে আর অন্ত কোন রাষ্ট্র-বিপ্লবের চিহ্নও দেখা যায় নাই।

এথানকার অধিবাসিগণ স্বভাবতঃই স্থলবৃদ্ধি ও হুঃশীল। একদিকে বেমন তাহাদের মানসক্ষেত্র নষ্ট-প্রকৃতি ও হুষ্ট-প্রবৃত্তি ঘারা কলুষিত, অপরদিকে আবার তাহা সরলতা ও সাহসিকতাদি সদ্গুণ সমূহেও বিভূষিত, কিন্তু তাহা হইলেও তাহাদের
নির্চুর-প্রকৃতি অপকলঙ্ক কিছুতেই অপসারিত হয় নাই।
তাহাদের মধ্যে একাধারে ছইটা ভিয়-প্রকৃতির প্রবৃত্তি বিঅমান
আছে; —> গার্হস্থাধর্মের চরম নিদর্শন 'সর্বভূতে সমদয়া' এবং
২ বৃদ্ধিবৃত্তির চরমোংকর্ম 'প্রবঞ্চনা'। গোঁড় ও পোণবার প্রভৃতি
ভাতির উপর সরল ও সদয় ব্যবহার করিলে তাহাদের কঠোর
প্রকৃতি কোমল হইয়া পড়ে। তাহারা অপর জাতি অপেক্ষা
পরিশ্রমী ও কৃষিজীবী। অপর সাধারণে আলস্ত-প্রিয় ও ভোগবিলাসশৃত্য। [জাতিতত্ত্বের বিবরণ গোঁড়ে প্রভৃতি শব্দে দেখ।]

ভাণ্ডারা, পৌণী, তুম্সর ও মোহরী এখানকার প্রাচীন নগর। উক্ত পৌণীনগরে উৎকৃষ্ট কার্পাসবস্ত্র প্রস্তুত হইরা থাকে। নাগপুররাজের চেষ্টার পৈঠান, বুর্হান্পুর প্রস্তুতি দাক্ষিণাত্যের প্রাচীন সহর হইতে উৎকৃষ্ট তম্ভবায়সকল এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা সাধারণে 'কোষ্ঠা' নামে প্রসিদ্ধ। ইহাদের স্ক্ষবস্ত্র এবং অভাভ স্থলের পিত্তল ও প্রস্তুর নির্দ্দিত পাত্রাদি ভারতের নানাস্থানে বিক্রমার্থ প্রেরিত হয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার প্রধান নগর ও বিচার সদর। বেণগঙ্গা-নদীকূলে অবস্থিত। অক্ষা• ২১°৯´ ২২´´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৯°৪১´ ৪৩´´ পূঃ। এথানে কার্পাস বস্ত্র ও লৌহনির্দ্মিত দ্রব্যাদির বিস্তৃত ব্যবসা আছে।

ভাগুরিক ( পু: ) ভাগুরে নিযুক্তঃ ঠন্। ভাগুরী, ভাগুরাধ্যক।

ভাগারিন্ (পুং) ভাগারোহধিকারিজেনাস্তাভেতি, ভাগার-ইনি। ভাগারাধ্যক্ষ, চলিত ভাঁড়ারী। নিদ্রিত অবস্থার কাহারও নিদ্রা ভঙ্গ করিতে নাই, কিন্তু ভাঁড়ারী নিদ্রিত হইলে তাহার ঘুম ভাঙ্গাইলে দোষ হয় না। "কুধিতস্থাবিতঃ কামী বিভাগী কৃষিকারকঃ।

ভাগুারী চ প্রবাসী চ সপ্তম্প্তান্ প্রবোধয়েং ॥"(ব্যবহারপ্রদীপ)
২ থাত ও রত্নাদির অধিকারী দাসভিত্যিরায়ণ শ্রীকৃষ্ণের
সেবক গণভেদ ১

"স্বচ্ছ আর শীতল প্রপ্তণ আদি করি। খাছ্য আর রত্নাদিক ভাগুারে ভাগুারী॥ পীঠ আদি দানে ভক্ষ্য স্থানাদি করণে। কমল বিমল আদি পটু স্থ্যব্জনে॥" (ভক্তমাল) শ্রীকৃষ্ণস্বোরত এরপ অন্তর্গ্যই ভাগুারী পদবা

শ্রীকৃষ্ণদেবারত এরপ অন্তর্বই ভাণ্ডারী পদবাচ্য।

২ নাপিত জাতির একটা শাখা। [নাপিত দেখ।]
ভাণ্ডারিয়া, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় রাজ্যের অন্ত-

র্গত একটা সামন্তরাজ্য। এখানকার সন্ধারগণ গাইকবাড়-রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভাণ্ডি (পুং) ভড়ি-ইন্, প্যোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। নাপিতের ক্রাদির আধার, চলিত ভাঁড়ি।

ভাণ্ডিক (পুং) ভাণ্ডিল, নাপিত। (হেম)

ভাণ্ডিজজি (পুং) ভণ্ডিজজ্মের গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডিতায়ন (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১১٠)

ভাণ্ডিত্য (পুং) ভণ্ডিতের গোত্রাপত্য। (পা ৪।১।১০৫)

ভাণ্ডিনা (স্ত্রী) পেটিকা। ২ মঞ্যা। ৩ চুবড়ী।

ভাণ্ডিল (পুং) ভাণ্ডিরস্তায়েতি ভাণ্ডি-লচ্। নাপিত।

ভাণ্ডিলায়ন (পুং) ভাণ্ডিলস্ত গোত্রাপত্যং অশ্বাদিস্বাৎ ফঞ্। (পা ৪।১।১১০) নাপিতের গোত্রাপত্য।

ভাণ্ডিবাহ (পুং) ভাণ্ডিং ক্ষুরাভাধারং বহতীতি বহ-অণ্। নাপিত। (শক্ষালা)

ভাণ্ডিশালা (জী) কৌরগৃহ।

ভাণ্ডীর (পুং) ভণ্ড ঈরচ্, প্ষোদরাদিখাৎ সাধুঃ। বট বৃক্ষ। (জটাধর) ২ ব্রজমণ্ডলের অন্তরে বোড়শ বট-বন মধ্যে দ্বিতীয় বট-বন। ''সঙ্কেতবটমাদৌ তু ভাণ্ডীরাধ্যং বটং দ্বয়ং।" (নারায়ণভট্টকৃত ব্রজভক্তিবি•)

২ কুপৰিশেষ। ভাণ্ডীর ফুলের গাছ ( Clerodendron infortunata.)।

ভাণ্ডীরলতিকা (ত্রী) মঞ্জিগ। (রাজনি•)

ভাগ্রীরবন, রন্দাবনের চুরাশী বনের অন্তর্গত একটা বন। শ্রীক্রফের লীলাক্ষেত্র বলিয়া ইহা একটী পবিত্র তীর্থক্ষেত্ররূপে গণ্য। এখানে স্থান স্থা ও বলরামের মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। ভাণ্ডের, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের ঝাসী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন সহর। অক্ষা০ ২৫°৪০'০০" উঃ এবং দ্রাঘি। ৭৮% ৪৭'৫৫" পূ: মধ্যে। পলুজ নদীর বামকুলে ঝান্সী হইতে ২৪ মাইল দূরে অবস্থিত। ভূ-পরিমাণ ২০৮ একর। এই নগরের প্রাকৃতিক শোভা অতিশয় মনোহর। ইহা ক্রমনিয় সমতল ভূমি হইতে পর্বতের পাদদেশ পর্যান্ত বিস্তৃত। পর্বতোপরি বৌদ্ধসভ্যারাম, অসংখ্য মন্দির, তড়াগ ও কুপাদির চিহ্ন বিদ্যমান আছে। সমাট অরঙ্গজেবের অধিকারকালে নির্মিত একটা মদজিদে বৌদ্ধকীত্তির অনেক পূর্ব্ধ নিদর্শন পাওয়া যায়। তুর্ভিক্ষ এবং ওলাউঠার প্রাত্তাব বশতঃ এই নগর ক্রমশঃ জনশৃত্য হইতেছে। এই স্থানে থাকুয়া নামক বস্ত্র ও সাদা কম্বল প্রস্তত হইয়া মাউ, গোয়ালিয়র, কাল্পি প্রভৃতি স্থানে বিক্রয়ার্থ প্রেরিত হয়।

ভাত্তেশ্বর, বাঙ্গালার হাজারিবাগ জেলান্তর্গত একটা ক্ষুদ্র পর্ম্মত ; উচ্চতা ১৭৫৯ ফিট। এই পাহাড় হরারোহ ও বাসের অযোগ্য। ইহার চতুষ্পার্শ্বে অনেক গুলি ক্ষুদ্র পাহাড় আছে। ভাত (ক্রী) ভা দীপ্তৌ-ক্ত। ১ প্রভাত। (শব্দমাণ) ভা-ভাবে-ক্ত। ২ দীপ্তি। (ত্রি) ৩ দীপ্তিযুক্ত।

ভাত গাঁও, নেপাল রাজ্যান্তর্গত একটা প্রাচীন সহর। অক্ষাণ্
২৭০০৭ ডি: এবং দ্রাঘিণ ৮৫০২২ পূঃ। ইহার প্রাচীন সংস্কৃত নাম ভক্তপুরী। পূর্ব্বে এই নগর নেপালবাদী বান্ধণদিগের প্রিয়তর বাসভূমি ছিল। নেবার জাতির অভ্যুদয় হইতে এখানে হিন্দু-নেবারগণের অধিক বসবাস হইয়ছে। গোর্থা-দিগের আক্রমণের পূর্ব্বে এখানে মলবংশীয় রাজগণ আধিপত্য করিতেন। ১৭৬৮ খুষ্টাব্দে তাঁহায়া গোর্খাগণ কর্ত্ক পরাজিত হইয়াছিলেন। এখানে নেপালরাজ্যের একটা সেনানিবেশ আছে। এই নগর ৮ মাইল দীর্ঘ একখানি কার্চসেতৃ দ্বারা রাজধানী কাটমাণ্ড্র সহিত সংযোজিত। ভাতগাঁওর ভবানী মন্দির ইতিহাসে সম্বিক বিখ্যাত। স্থানীয় ব্যবহা-রোপ্রোগী পিত্রল ও তাত্রের বাসন এই স্থানে প্রস্তুত হয়।

[নেপাল দেখ।]

২ উক্ত সম্পত্তির প্রধান গ্রাম ও শিবনারায়ণ তহশী-লের সদর।

ভাতগাঁও, বাঙ্গালার পূর্ণিয়া জেলাস্থ একটী সহর। ভাতি (স্ত্রী) ভা-ক্তিন্। শোভা।

"যত্তদ্ বপুর্ভাতি বিভূষণায়ু বৈধরব্যক্ত চিদ্ব্যক্ত মধারয় ছবিঃ। বভূব তেনৈব স বামনো বটুঃ সংপশুকোর্দিব্যগতির্যথা নটঃ॥" (ভাগত দাস্চাস্থ্

ভাতার (দেশজ) ভর্তা। স্ত্রীলোকের স্বামী। ভাতু (পুং) ভাতীতি ভা (কমিমণি-জনিগাভায়াহিভ্যশ্চ। উণ্ ১০০১ ইতি তু। ১ স্থ্যা। ২ দীপ্ত। (উজ্জ্বন)

ভাতু, নিরুষ্ট জাতি বিশেষ। উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ও দাক্ষিণাত্যে ইহাদিগের বাস। উত্তরপশ্চিম প্রদেশে ইহারা নারায়ণ ও বাঁশের পূজা করিয়া থাকে। কিন্তু দাক্ষিণাত্যে ইহারা কোন রূপ মূর্ত্তির পূজা করে না। ইহারা ব্যায়াম, কুর্দন ও ক্রজালিক ক্রীড়া ঘারা জীবিকা নির্বাহ করিয়া থাকে। ইহারা সংশীয়, বেরীয়, হাবুর কোলাহাটী, তুম্বং, তুম্বের-বর্ম প্রভৃতি নামে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভাতু ডিয়া, একটা প্রাচীন গগুগ্রাম। ভাতু ডিয়া জেলার প্রধান
নগর। ইহার পশ্চিমে মহাননী ও পুনর্ভবা, দক্ষিণে গলা,
পূর্বেক করতোরা ও উত্তরে দিনাজপুর ও ঘোড়াঘাট। মুসলমানঅধিকারে মালদহের পূর্বাংশ ভাতু ডিয়া নামে থাত ছিল।
ভাতু ডিয়া-রাজ কংস এখানকার শাসনকর্তা ছিলেন। পরে
রাজণবংশীয় জমিদার রামক্ষের পত্নী শর্বাণী দেবী
এই সম্পত্তি ভোগদথল করেন। ভাহার মৃত্যুর পর এই
স্থান নাটোর-রাজবংশের পূর্বেপুরুষ রঘুনন্দনের হস্তগত হয়।

২ বর্দ্ধনান জেলার একটা গণ্ড গ্রাম। অক্ষা • ২৩ ২৬ উঃ এবং জাঘি • ৮৮ ২ • পৃঃ।

ভাতুড়িয়া (দেশজ) পরের ভাতে যাহারা জীবিকা নির্মাহ করে।

ভাতুয়া (দেশজ) ভাতুড়িয়া, যাহারা ধনিগৃহে থাকিয়া কেবল জনধবংস করে।

ভাতে। ড়ি, বোধাই প্রেসিডেন্সীর আন্ধাননগর জেলার অন্তগত একটা গণ্ডগ্রাম। আন্ধাননগর হইতে ৫ জোশ উত্তর
পূর্বে মেহকরী নদীতীরে অবস্থিত। এখানে ৪র্থ নিজামদাহীরাজ মূর্ত্তজা নিজাম শাহের (১৫৬৫-১৫৮৮ খৃঃ) প্রধান
মন্ত্রী দালাবং খার নির্মিত একটা হুরুহং হুদ আছে। উহাতে
প্রোয় ৪৪বর্গ মাইল ভূমির জল পতিত হয়। ১৮৭৭ খৃষ্টাবেদ
ইংরাজ গবর্মেন্ট কর্তৃক উহা সংস্কৃত হইয়াছিল। ইহার
জলে দ্যানকটবর্ত্তী স্থানের চাদবাদের বিশেষ স্থাবিধা হইয়া
থাকে। এখানকার নরসিংহ-মন্দির শিল্পনিপুণ্যে পূর্ণ।

ভাদর, বোষাই প্রদেশের আন্ধানাদ জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। রণপুরের সন্নিকটে ভাদর-গোমাসক্ষমে আজম খা নামক গুজরাতের জনৈক স্থবাদারের প্রতিষ্ঠিত (১৬৩৮ খৃঃ অঃ) একটা ভগ্নহর্গ বিদ্যান আছে। ২ ভাদ্র মাস।

ভাদালিয়ামুথা (দেশজ) ভদ্রমুস্তক।

ভাতু, বাঁকুড়া ও মানভূম জেলাবাদী বাউরী জাতির অনুষ্ঠিত উৎসববিশেষ। ভাদ্দ মাদের সংক্রান্তি ও তৎপূর্ক দিনে ইহার অন্ধ্র্যান্ত হয় বলিয়া ইহা ভাত্ন নামে খ্যাত। প্রায় প্রত্যেক বাউরী গৃহে, ভাদ্রমাদের প্রথম হইতে রমনীগণ পদ্মোপরি অথবা চতুরন্ত্র একথানি তক্তে একটী কুমারী মৃত্তি স্থাপন করিয়া তাহাকে দেবীমূর্ত্তিজ্ঞানে নানালম্কারে স্থসজ্জিত করে। ঐ মাদের প্রতি সন্ধ্যায় বয়োজ্যেষ্ঠা রমনী ও বালিকাগণ সেই দেবীপ্রতিমার চতুর্দ্ধকে একত্র হইয়া নৃত্যুগীতাদি করিয়া থাকে। মাদের শেষ হই দিন দিবারাত্র তাহারা নৃত্যুগীত্ত ও মাদল বাজাইয়া মহাধ্মধামের সহিত তাহাদের ভাত্রত্ব সমাপন করে।

প্রবাদ, জনৈক পাঁচেট-রাজকতা বাউরী জাতির হঃথে হঃখিত হইয়া তাহাদের দারিদ্রা-নিবারণের জত্ত বিশেষ অর্থসাহায়্য করিতেন। তাঁহার অকাল মৃত্যুতে হঃখিত হইয়া
বাউরীগণ তাঁহার দেবীমূর্ত্তি সংগঠন করিয়া পুজা করিয়া
বাকে। ভাদ্রমানে তাঁহার মৃত্যু হওয়ায় এই মানে ভাছ উৎসব
আরম্ভ হয়। মতান্তরে জনৈক পাঁচেট-রাজমহিনী স্বীয় কতা
ভাদ্রবতীর অকাল মৃত্যুতে হঃখিত হইয়া কতার স্বরণ জত্ত
একটী মৃর্ত্তি হাপনা করেন। ভাদ্রমানে তাঁহার মৃত্যু হয়।
বাউরীগণ সেই রাজকতার স্বরণার্থ এই উৎসব করিয়া
আসিতেতে

ভাতুই (দেশজ) ভাদ্র মাসোংপর দ্রব্য, ষথা ভাতুই ধান্য, ভাতুই আয় ইত্যাদি।

ভাদে (পুং) ভাজী পৌর্ণমাশুন্দিরিত ভাজী (সাম্মিন্ পৌর্ণমানীতি। পা ৪।২।২১) ইত্যেণ্। বৈশাথাদি দ্বাদশ মানের অন্তর্গত পঞ্চম মান। এই মানের পূর্ণিমা তিথিতে ভাজপদ
নক্ষত্রের যোগ হয় বলিয়া এই মানের নাম ভাদ্র ইয়াছে।
প্রথমতঃ এই মান ছই প্রকার সৌর ও চাক্র। স্থ্য ও চক্র
লইয়া সৌর ও চাক্র ইইয়াছে। সিংহয়াশিতে য়তদিন স্থ্য
অবস্থান করেন,ততদিন সৌরভাজ। চাক্রমানও মুথ্য ও গৌণচাক্রভেদে দ্বিধি। সিংহস্থ রব্যারক শুক্র প্রতিপদাদি
অমাবস্থা পর্যান্ত মুথ্য চাক্র ভাজ এবং সিংহয়্থ রব্যারক পূর্ণিমাপর্যান্ত গৌণচাক্র। (মলমানতত্ত্ব) ইহার পর্যায় নভন্য, প্রোষ্ঠপদ, ভাজপদ। (অমর) এই মানে জন্মগ্রহণ করিলে ধীর,
বরাঙ্গনাদিগের প্রিয়, রিপুনংহর্তা, কুটিল ও সর্বাদা হাস্তযক্ত হয়।

"নভস্যমাসে থলু জন্ম যস্ত ধীরো মনোজ্ঞশ্চ বরাঙ্গনানাম্। রিপুপ্রমাথী কুটিলোহতিমর্মা প্রপন্নভর্তা স ভবেৎ সহাসঃ॥" (কোষ্টীপ্র•)

ঘদি ভাদ্রমাসে কাহার বাটীতে গাভী প্রসব করে, তাহ। হইলে তাহার ৬ মাসের মধ্যে মৃত্যু হয়, অতএব ভাদ্রমাসে গাভী প্রসব হইলেই তৎক্ষণাৎ ব্রাহ্মণকে ঐ গাভী দান করিবে। পরে যথাবিধানে হোম করা আবশুক। এইস্থলে ভাদ্রমাস বলিতে কেবল সৌরভাদ্রই বুঝিতে হইবে। চাক্র-ভাদ্রে গাভী প্রসব করিলে দোষাবহ হইবে না।

"ভানৌ সিংহগতে চৈব ষশু গোঃ সম্প্রস্কাতে।
মরণং তম্ম নির্দিষ্টং ষড় ভির্মাদৈন সংশয়ঃ॥
তত্র শান্তিং প্রবক্ষ্যামি যেন সম্পদ্যতে শুভ্ম্।
প্রস্তাং তৎক্ষণাদেব তাং গাং বিপ্রায় দাপয়েৎ॥"
হোমাদি শান্তি করিতে হইবে না। সংক্রান্তিতে এই

পুণ্যকালের পর প্রদ্ব হইলে শান্তি ক্রিতে হইবে, গাভী-দান অনাবশুক।

"সংক্রমণোতরষোড়শদগুণাত্মকপুণ্যকালাভ্যন্তরে গোঃ-প্রসবে বিপ্রসম্প্রদানক-গোপ্রদানপূর্ব্বকশান্তিঃ কার্য্যেতি বিশেষঃ তদতিরিক্তসিংহস্থরবৌ গোঃপ্রসবে শান্তিমাত্রং কর্ত্তব্যং ন গোঃপ্রদানম্।" (নির্ণয়সিন্ধু)

ভাদ্র মাদে কোন্ কর্ম অবশুকর্ত্তব্য তাহার বিষয় কৃত্যতব্বে এইরূপ লিখিত আছে,—শ্রাবণী পূর্ণিমার পরে ভাদ্র কৃষ্ণাষ্টমীতে জন্মাষ্টমীত্রত সকলেই করা কর্ত্তব্য।

জিনাষ্ট্রমী ব্রতের বিষয় জনাষ্ট্রমী শব্দে দেখ। ]

ভাদমাদের শুক্লা পঞ্চমীতে নাগপূজা করিতে হয়। যিনি যথাবিধানে কর্কোটকাদি নাগপূজা করেন, তাহার আর সপ্তম পুরুষ পর্যান্ত নাগভর থাকে না। এই ভাদ্র-পঞ্চমীকে নাগপঞ্চমী কহে। \*

ভাদ্রমাদের শুক্লা একাদনীর দিন ভগবান্ বিষ্ণুর পার্শ-পরিবর্ত্তন হয়, এইজন্ম পার্শ্বপরিবর্ত্তন-একাদনী অবশুকর্ত্তব্য। ভাদ্র শুক্লা ঘাদনীর দিন সায়ংকালে ভগবান্ বিষ্ণুর পূজা করিয়া ক্লতাঞ্জলি হইয়া এই মন্ত্র পাঠ করিতে হয়,—

"ওঁ বাস্থদেব জগরাথ প্রাপ্তেয়ং বাদিশী তব।
পার্শ্বেন পরিবর্ত্তর স্থ্যং স্বপিহি মাধব॥"
পরে এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।
"বিষ স্থপ্তে জগনাথ জগৎ স্থপ্তং ভবেদিতি।
প্রবৃদ্ধে ব্রির বুধ্যেতে জগৎ সর্বাং চরাচরম্॥" (কুত্যতত্ত্ব)
ভাদ্র মাদের উভয় পক্ষের চতুর্থী তিথিতে চক্র দর্শন
করিতে নাই। দৈবাং যদি চক্র দর্শন ঘটে, তাহা হইলে
প্রায়শিচত্ত করিতে হয়। গ

- \* "তথা ভাত্রপদে মাদি পঞ্চমাং শ্রন্ধান্তিঃ।

  যস্ত্রালিখ্য নরো ভক্তা কৃষ্ণবর্গদিবর্গকৈঃ।

  পূজয়েলারপুলৈশন দর্পিগুল্পায়দৈঃ।

  তসা তৃষ্টিং সমায়ান্তি পরগান্তক্ষকাদয়ঃ॥

  আসপ্তমাৎ কুলান্তন্ত নতয়ং সর্পতো ভবেং।

  তক্ষাৎ সর্বপ্রয়ন্ত্রন নাগান্ সংপূলয়েরয়ঃ॥" ( কুতাতস্ক )
  - "নারায়ণোহভিশগুস্ত নিশাকরমরীচিয়্।
    স্থিতকতুর্থ্যামদ্যাপি মনুষ্যানাপতেচ সঃ।
    অতকতুর্থ্যাং চক্রন্ত প্রমাদাঘীক্ষ্য মানবঃ।
    পঠেন্ধাতেয়িকাবাক্যং প্রাঙ্মুখো বাপ্যুদঙ্মুখঃ ॥"

অভিশণ্ডো মিথ্যাপরীবাদবিবয়ীভূতঃ, দোইভিশাপঃ অদ্যাপি মমুধ্যান পতে । ততক প্রাঙ্মুখউদয়ুথো বা কুশতিলজলাঞায় ওঁ অদ্যেতাদি দিংহার্কচতুর্বীচক্রদর্শনজন্ত-পাপক্ষরকামো ধাত্রেয়ীবাক্যমহং পঠিয়ে ।" ইত্যাদি।
(কৃত্যতবে ভাত্রকৃত্যম্)

ভাদ মাদে অগন্তাকে অর্ঘ্য দান সকলেরই অবশ্রকর্ত্ব্য।
ইহা সৌর মাদেই দিতে হয়। সংক্রান্তির পূর্ব্ধ তিন দিনের
মধ্যে প্রাতঃকালে স্নানাদি করিয়া সংকল্প করিতে হইবে।
'ওঁ অন্যেত্যাদি সর্ব্বাভিল্যিতিসিদ্ধিকামোহগন্ত্যপূজনমহং
করিষো' এইরূপ সংকল্প করিয়া শালগ্রাম বা জলে দক্ষিণামুখে অগন্তাকে পূজা করিতে হইবে। পরে সিতপূপাক্ষতযুক্ত জল শভ্যে করিয়া লইয়া অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

"ওঁ কাশপুষ্পপ্রতীকাশ অগ্নিমারুতসম্ভব।
মিত্রাবরুণয়োঃ পুত্র কুন্তবোনে নমোহস্ত তে॥"
পরে এই মন্ত্র দারা প্রার্থনা করিতে হয়।
"আতাপির্ভন্ধিতো যেন বাতাপিশ্চ মহাস্করঃ।
সমুদ্রঃ শোষিতো যেন স মেহগস্তঃ প্রসীদতু॥" (কৃত্যুতত্ত্ব)

ভাদ্রেন (ত্রি) ভদ্রদারু সম্বনীয়।
ভাদ্রপদ (পুং) ভাদ্রপদা নক্ষত্রযুক্তা পৌর্থমাসী ভাদ্রপদী সা
যত্র মাসে সঃ, ভাদ্রপদী-অণ্। ভাদ্রমাস।

ভাদ্রপদা (স্ত্রী) পূর্ব্ব ভাদ্রপদা নক্ষত্র। ২ উত্তর ভাদ্রপদা নক্ষত্র। পর্যায়—প্রেষ্টিপদা। (অমর)

ভাদ্রমাতুর (পুং) ভদ্রমাতুরপত্যমিতি ভদ্রমাতৃ (মাতুরুৎ-সংখ্যাসন্তদ্রপ্রায়াঃ। পা ৪।১।১১১) ইতি অণ্, উকারাশ্চা-ন্তাদেশঃ ইতি কারিকা। সতীপুত্র।

'স্ত্যাস্ত তনয়ে ষাঝাতুরবন্তান্ত্রমাতুরঃ।' (হেম)
ভাদ্রেমাঞ্জ (ত্রি) ভদ্রমঞ্জনির্মিত মেথলা।
ভাদ্রবর্ম্মণ (পুং) ভদ্রবর্মার গোত্রাপত্য।
ভাদ্রবিক (পুং) চীন ধান্ত, চলিত চীনা ধান। (পর্যায়মু৽)
ভাদ্রশর্মি (পুং) ভদ্রশর্মার গোত্রাপত্য। (পা॰ ৪।১।৯৬)
ভাদ্রসাম (পুং) ভদ্রসামের গোত্রাপত্য।
ভাদ্রবিধু (দেশজ) কনিষ্ঠ ভ্রাতার স্ত্রী, ভাদ্র বৌ।
ভান (ক্রী) ভা ভাবে ল্যুট্। ১ প্রকাশ। ২ দীপ্তি। ৩ জ্ঞান,
প্রকাশ।

ভানপুর, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ, ভূপরিমাণ ২০৮ বর্গমাইল।

ভানপুরা, মধ্যপ্রদেশের ইন্দোর রাজ্যের ভানপুরা তহদীলের প্রধান নগর। রেবানদীতীরে একটী গণ্ডশৈলের
তটদেশে অবস্থিত। অক্ষা• ২৪° ৩• ৪৫ উ: এবং দ্রাঘি•
৭৫°৪৭ ৩° পুঃ। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে এইস্থান ১৩৪৪ ফিট্
উচ্চ। নগরের চারি দিকে প্রাচীর-পরিবেষ্টিত। মধ্যে
যশোবস্ত রাও হোলকরের অসম্পূর্ণ প্রাসাদ ও হর্গ
অবস্থিত। ঐ প্রাসাদ মধ্যে যশোবস্তের প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি
বিদ্যমান আছে। ১৮১১ খুষ্টাকে ভানপুরার ছাউনীর মধ্যে

অবস্থান-কালে যশোবন্তের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার ভস্মাবশেষ মেখানে পতিত ছিল, তহুপরি একটা খেতপ্রস্তরনির্মিঙ ছত্রি হইয়াছে।

ভানরের, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা গিরিশ্রেণী। বিদ্যাপর্বতিমালার দক্ষিণ-পূর্বেশাখা। নর-দিংহপুর জেলার নর্মদা নদীতীরস্থ সঙ্কল্যটি পর্বত হইতে মৈহির উপত্যকা পর্যান্ত বিস্তৃত। এখানকার কালুমার নামক গিরিশ্রেণী ২৫৪৪ ফিট্ উচ্চ।

ভানিয়ার, কাশীর রাজ্যের পার্বব্য প্রদেশের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। উরি হইতে নোসেরা যাইবার পথে অবস্থিত। এখানে বিচিত্র কারুকার্যযুক্ত একটা হিন্দু দেবমন্দির আছে। উহার শিল্পনৈপুণ্যের কতকাংশ গান্ধারপ্রদেশীয় বলিয়া অন্ত্রমিত হয়।

ভান বীয় ( তি ) > ভান্থসম্বন্ধীয়, ভান্থকিরণ। (ক্লী ) ২ দক্ষিণ চক্ষু।

ভানান (দেশজ) নিস্ত্ৰীকরণ, যথা ধান ভানান।
ভানিকর (পুং) কিরণসমূহ, আলোক।
ভানু (পুং) ভাতি চতুদ্দভ্বনেষু স্বপ্ৰভয়া দীপ্যতে ইতি
ভা (দাভাভ্যাং হুঃ ১।৩২) ইতি হু। ১ স্থ্য।

"অনন্তঃ কপিলো ভামঃ কামদঃ সর্ক্সতোমুখঃ।"

(ভারত ৩।৩।২৪)

ংবিষ্ণু। (ভারত ১৩/১৪৯/২৭) ও প্রাধার পুত্রভেদ।
(ভারত ১/৬৫/৪৮) ৪ অঙ্গিরঃস্ট তপদের পুত্রভেদ।
(ভারত ৩/২২০/৮) ৫ যাদব বিশেষ।
"কন্তাং ভান্নতীং নাম ভানোত্র হিতরং নূপ।
জহারাত্মবধাকাজ্জী নিকুন্তো নাম দানবঃ।"

. ( হরিৰ ০ ১৪ গা ২ )

৬ কিরণ। "শোচির্ভানবো দ্যামপপ্তন্" (ঋক্ ৬)৬৪।২)
"ভানবো রশারঃ" (সায়ণ) ৭ অর্ক বৃক্ষ। (অমর) ৮ প্রভূ।
৯ রাজা। (ধরণি) ১০ বৃত্তার্হৎপিতা। (হেম) ১১ গন্ধর্বভেদ। (ভারত ১)৬৫ অ০) ১২ উত্তম মহন্তবে দেবতাভেদ। (হরিব০৯ অ০) এই অর্থে এই শন্দ বহুবচন হয়।
১৩ স্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (স্থা০ ৩০।১৫)

ভাকু (স্ত্রী) ভাত্মতী। (শলরত্বা•) ২ দক্ষকভাতেদ।

"শৃণ্ধবং দেবমাতুণাং প্রজাবিস্তরমাদিতঃ।

মকত্বতী বস্থামী লম্বা ভাত্মরক্ষতী॥" (মংশুপু• ৫।১৫)

ও ধর্মপত্নীভেদ। (হরিব• ১অ•)

ভানু, রামসহস্রনামপ্রণেতা। ভানুক, স্থাদ্রিপণ্ডবর্ণিত জনৈক রাজা। (স্থাদ্রি ৩৩/৭৮) ভাকুকর, জনৈক কবি। প্রামৃততর্দ্ধিত ইহার নামো-লেথ আছে।

ভানুকম্প (ক্লী) হুর্যোর কম্পনরূপ হন্ত্র ক্ষণবিশেষ। জ্যোতিষ-শান্ত্রে ইহা বিশেষ অমঙ্গলহূচক বলিয়া কথিত হইয়াছে।

ভানুকেশর (পুং) স্থা।

ভামুখেরা, বৃন্দাবনস্থিত কুওবিশেষ। এই কুণ্ডের জল অতি উপাদের। ইহার চতুর্দ্দিকে ব্যভাম রাজার গে সকল থাকিত। (প্রীবৃন্দাবনলীলামূত, ভক্তমাল)

ভানুগুপ্ত, গুপ্তবংশীয় জনৈক রাজা।

ভাসুচন্দ্র, কাব্যপ্রকাশটীকা ও কাদম্রীটীকাপ্রণেতা।

ভানুচন্দ্রণনি, জনৈক জৈন পণ্ডিত। ইনি মোগল-সমাট্ অকবর জলাল-উদ্দীনের (১৫৯৪-১৬০৫ খৃঃ) সভায় থাকিয়া বসম্ভরাজক্বত শকুনার্ণব গ্রন্থের টীকা প্রণয়ন করেন। তাঁহার শিষ্য সিদ্ধচন্দ্র উহা সংশোধন করিয়াছেন।

ভানুচ্ডামণি, ঔষধতেদ। প্রস্তুত প্রণালী—স্বর্ণ, রসসিন্দ্র, প্রবাল, বন্ধ, লোহ, তাম, তেজপত্র, ষমানী, শুলী, সৈদ্ধবলবণ, মরিচ, কুড়, থদির, হরিদ্রা, দারু-হরিদ্রা, রসাঞ্জন ও স্বর্ণমানিক সমভাগে জলে মর্দন করিয়া ছই রতি পরিমিত বটী প্রস্তুত্ত করিবে। প্রাত্তে সেবন করিলে সর্ক্রিধ জ্বর নাশ হয়। ভানুজ (পুং) ভানোজায়তে জন-ড। ভানুর পুত্র, স্ব্যাপুত্র। ভানুজিদীক্ষিত, প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ ভট্টোজি-দীক্ষিতের পুত্র। ইনি রাজা কীর্ত্তিসিংহদের কর্তৃক অমুক্ত্র্জ হইয়া ব্যাখ্যামুধা বা স্ববোধিনী নামে অমরকোষ্টীকা প্রণয়ন করেন। স্বীয় সাধুজীবনের পরিচয়্মস্বর্র্গ পরবর্ত্ত্রী কালে ইনি রামভদ্রাশ্রম উপাধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভানুজিৎ, খেচরভূষণনামক জ্যোতিঃশাস্ত্রপ্রণেতা।

ভাকুদন্ত, > জনৈক বৈয়াকরণ। দেবরাজ ইহার নামোলথ করিয়াছেন। ২ কুমারভার্গবীয় ও গীতগৌরীশ নামক গ্রন্থন্থন্তা। ৩ মূহুর্ত্তমার নামক জ্যোতির্গ্রন্থ-রচিয়িতা। ৪ মিথিলাবাদী জনৈক পণ্ডিত। গণপতিনাথের পুত্র। ইনি অলঙ্কারহিলক, রসতর্ব্বিণী, রসমঞ্জরী ও শৃন্ধার-দীপিকা নামে কএকথানি গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাকুদত্তা, সংযতির পত্নীভেদ। (নৃসিংহপু• ২৮।১৯) ভাকুদিন (ক্লী) ভানোর্দিনং। স্থ্যের দিন, রবিবার।

ভাসুদীক্ষিত, গুরুবালপ্রবোধিনী নামে অমরকোষটীকা ও লিঙ্গভট্টিয় নামে একথানি অভিধানপ্রণেতা।

[ ভানুজিদীক্ষিত দেখ।

ভাসুদেব (পুং) ভামুরেব দেবঃ। ২ স্থা। ২ পাঞ্চাল দেশীয় পাগুবপক্ষীয় একজন বীর। ইনি ভারতমুদ্ধে নিহত হন। (ভারত কর্ণপ•) ও রাজপুত্রভেদ। (সাহিত্যদর্পণ ১৯।৩) ৪ উমাঙ্গাধিপতি চক্রবংশীর জনৈক নরপতি। তিনি ১৪৫০ সংবতে বিদ্যমান ছিলেন।

 উড়িয়্যার জনৈক নরপতি। ইনি চালুক্য-রাজক্যা জাকলদেবীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। ৬ উক্ত রাজবংশীয় ২য় নরসিংহদেবের পুত্র।

ভাকুনাথদৈবজ্ঞ, ভৌরাল-বংশীর চলনানলের পুত্র। ইনি ভক্তিরত্ন ও ব্যবহাররত্ন নামে হুই থানি গ্রন্থ বিরচন করেন।

ভানুপণ্ডিত (পুং) > সজ্জনবল্পভ্রপ্রণেতা। ২ জনৈক কবি, শ্রীবৈগ্য ভানুপণ্ডিত নামে পরিচিত। শাঙ্গধির-পদ্ধতিতে ইংগার নামোল্লেধ আছে।

ভানুপাক (পুং) হুর্যাকিরণে লোহপাক। রসেন্দ্রসার-সংগ্রহে ইহার পাকের বিধান এইরূপ লিখিত আছে,—লোহ-চূর্ণ বারংবার ছাকিয়া লইয়া ত্রিফলার কাখে প্রক্ষালন করিয়া শুক্ষ হইলে ভানুপাক দিতে হইবে। লোহের সমান ত্রিফলা দ্বিগুণ জলে পাক করিয়া চতুর্যভাগাবশেষ থাকিতে এই কাথ বারংবার দিয়া হুর্যাসম্ভাপে শুক্ষ করিতে হইবে। ইহাই ভানুপাক। (রসেন্দ্রসারসং)

ভাকুফলা (স্ত্রী) ভারুরিব দীপ্তিমং ফলমস্তা:। কদলী। (জটাধর)

ভাকুভট্ট, জনৈক গ্রন্থকার, নীলকণ্ঠ ভট্টের পুত্র ও শঙ্করভট্টের পৌত্র। ইনি একবস্ত্রসানবিধি, হোমনির্ণয় ও বৈতনির্ণয়-সিদ্ধান্তসংগ্রহ নামে স্বীয় পিতামহক্বত ধর্মাকৈতনির্ণয় গ্রন্থের একথানি সংক্ষিপ্তা পরিচয় প্রকাশ করেন।

ভাকুভট্ট (পুং) প্রশার্ণবিপ্রণেতা নারায়ণদাস সিদ্ধের গুরু।
ভাকুমৎ (পুং) ভানবঃ সন্তাদ্যেতি ভাকু-মতুপ্। ১ স্থা।
"অথোপনিত্তা গিরিশায় গৌরী তপন্থিনে তামক্রচা করেণ।
বিশোষিতাং ভাকুমতোময়ুথৈম লাকিনীপুক্ষরবীজ্ঞমালাম্॥"
(কুমারস০ ৩।৬৫)

, ২ কলিন্ধ দেশজ নূপতিবিশেষ। (ভারত ৬/৫১/৩০)
০ কেশিধ্বজের পুত্র। (ভাগ• ৯/১৩/২১) ৪ ভর্পের
নামান্তর। ৫ কৃষ্ণপুত্রভেদ। (ত্রি) ৬ দীপ্তিযুক্ত।
"চর্মণাপি চ গাত্রেযু ভারুমন্তি দূঢ়ানি চ।" (ভারত ১/০০/৪৭)
ভানুমতী (স্ত্রী) ভানু-মতুপ্ ঙীপ্। বিক্রমাদিত্যরাজের
স্ত্রী, ভোজরাজের ক্রা।

"দেবগুরোঃ প্রসাদেন জিহ্বাগ্রে মে সরস্বতী।
তেনাহং নূপ জানামি ভাত্মত্যান্তিলং যথা॥" (কালিদাস)
ইনি পরম রূপবতী ছিলেন। ভোজবংশের প্রসিদ্ধ প্রস্কুজালিক বিদ্যা ইহার অভ্যন্ত ছিল। অন্মদেশীয় ভোজ- বিস্থাব্যবসায়িগণ এখনও তাহাদের ভোজক্রীড়াকে 'ভাইমতী কা-খেল' বলিয়া থাকে।

ক্ষতবীর্ম্যের ছহিতা। অহংবাতির সহিত ইহার বিবাহ হয়। (ভারত ১।৯৫।১৫) ৩ অঙ্গিরসের প্রথমা কলা।
 (ভারত ৩।২১৭।৩) ৪ বাদব ভাত্মর কলা। (হরিব•১৪৭।২)
 ৫ ছুর্যোধনের পত্নী। (বেণীসংহারনা•২ অ•) ৬ বঙ্গা।
 "ভুক্তিমুক্তিপ্রদা ভেশী ভক্তম্বর্গাপবর্গদা।
 ভাগীরথী ভাত্মতী ভাগ্যং ভোগবতী ভৃতিঃ॥"
 (কাশীথগু ২৯।১২৯)

৭ সগরপত্নীভেদ। ( লিঙ্গপু• ৬৬।১৫ )
ভ†কুময় ( ত্রি ) রশ্মিসম্বলিত। আলোকমালাসমাকীণ।
ভাকুমালী ( ত্রি ) সহাদ্রিখণ্ডবর্ণিত জনৈক রাজা।
( সহাদ্রি ৩৩।১৪৯ )

ভাকুমিত্র (পুং) > চক্রগিরি-মৃপপুত্রভেদ। (বিষ্ণুপু•)
২ গঢ়াদেশাধিপতি নরপতিভেদ।

৩ জনৈক প্রাচীন রাজা। ইনি মৌর্য্যবংশীর পু্ষ্যমিত্রের পর রাজ্যশাসন করিয়া ছিলেন।

ভানুমিপ্রা, জনৈক কবি। প্যামৃততর্গিণীতে ইহার রচিত ্রেক্বিতা উদ্ভ হইরাছে।

ভানুরথ (পৃং) চক্রগিরিরাজপুত্র। বৃহদর্ধপুত্রভেদ।
ভানুল (পৃং) ভান্নদভের নামান্তর। (পাণিনি এএ৮৩) ২কার্ত্তিক।
ভানুবন (ক্নী) ভার্গবন নামক অরণ্যানি। (হরিবংশ)
ভানুবর্দ্মন্ (পৃং) দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত পলাশিকার কাদম্বদ্বংশীয় নরপতিভেদ।

ভানুবার ( থং ) ভানোবারঃ। রবিবার, স্থাের দিন।

"অমাবস্থা দাদশী চ সংক্রান্তিশ্চ বিশেষতঃ।

এতাঃ প্রশন্তান্তিথয়ো ভানুবারস্তথৈব চ॥"

"অত্র স্নানং জপো হোমো দেবতানাঞ্চ পূজনম্।
উপবাসন্তথা দানমেকৈকং পাবনং স্মৃতম্॥" (তিথিতত্ব)

অমাবস্যা, দাদশী, সংক্রান্তি ও রবিবার এই সকল দিনে
স্নান, জপ, হোম, দেবতাপূজা ও উপবাস বিশেষ পুণ্যকর।
ভানুবিক্রম, চেরবংশীয় নরপতিবিশেষ, ত্রিবান্ধোড়রাজবংশের
প্রতিষ্ঠাতা।

ভাকুশক্তি, সেক্রকবংশীর জনৈক নরপতি। ইনি কাদখ-রাজ হরিবর্মার সমসাময়িক।

ভাত্বদেন (পুং) কর্ণের পুত্রভেদ। (ভারত কর্ণপ ওচঅ ০) ভানেমি (পুং) ভানাং প্রভাচক্রাণাং নেমিরিব। স্থ্য। (ত্রিকা ০) ভান্ত (পুং) ভারাঃ দীপ্তঃ পঞ্চদশাহমধ্যে অন্তোবস্থা। শুক্ল ও কৃষ্ণপক্ষের পঞ্চদশাহমধ্যে কান্তির উপচন্ন ও অপচন্নযুক্ত চক্র। "ভান্তঃ পঞ্চদশং" (শুরুষজু ১৪।২০) ভান্তশ্চক্রঃ, পঞ্চদশাহানি পূর্য্যমাণ্ডাৎ পঞ্চদশঃ, ভা কান্তিরেব অন্তঃ স্বরূপং ম্যা, তদ্রুপাসি, চক্রমা ভৈ ভান্তঃ পঞ্চদশাং' (বেদদীপ•) ভান্ত অন্তঃ। ২ নক্ষত্র ও রাশির অন্ত।

ভান্দ (পুং) অতিপুরাণভেদ। (কুর্মপু•)

ভাষ্কুপ, বোম্বাই প্রেদিডেন্সির থানা জেলাস্থ সমুদ্রতীরবর্ত্তী একটা বন্দর। ইহা একটা রেলওয়ে প্রেসন। অক্ষা৽ ১৯ ৬ ৪৫ উ: এবং দ্রাঘি৽ ৭২° ৫৯ ১৫ পু:।

ভাপ, (দেশজ) বাষ্প, ভাবওঠা।

ভাপশাহ, বোম্বাই প্রেসিডেন্সির সাতারা **জেলার অন্তর্গত** একটী গণ্ডশৈল।

ভাপাগন্ধ (দেশজ) একপ্রকার গন্ধ, হুর্গন্ধভেদ।
ভাপীপুলি (দেশজ) জলের উষ্ণ বাষ্পে প্রস্তুত মিষ্ট পিষ্টকভেদ।
ভাভর, গুজরাত প্রদেশের পালানপুর এজেন্সীর অন্তর্গত ভাভর
রাজ্যের প্রধান নগর। পালানপুর ইইতে ৫৫ মাইল দুরে
অবস্থিত। অক্ষা• ২৪°৭ ডিঃ এবং দ্রাঘি• ৭১° ৪০ পুঃ।

ভাম, ক্রোধ। ভাদি আত্মনে অক দেই। লট ভামতে। লোট ভামতাং। লিট্বভামে। লুঙ্অভামিষ্ট। ভাম— কোপন। অদস্ত চুরাদি। পরস্মৈ অক দেই। লট্ ভাময়তি। লুঙ্অবভামং।

ভাম (পুং) ভামনমিতি ভাম ক্রোধে ঘঞ্। ১ক্রোধ। "মদেচিদস্থ প্রকল্পন্তি ভামা নবরন্তে পরিবাধো অদেবীঃ" ( ঋক্ ৫।২।১০ ) 'ভামা ক্রোধা দীপ্তরো বা' ( সাম্ধা )। অঃ-( অর্ত্তিস্তম্বস্থক্ষিক্ষ্ ভায়াবাপদীতি। উণ্ ১।১৩৯) ইতি মন্। ৩ স্থ্য। ৪ ভগিনী-পতি। (শক্ষরত্বা৽)

"গুরুং মিত্রং তথা ভামং পুত্রঞ্ ভগিনীং তথা॥"

(দেবীভাগ• ৬।১৬।৪৯)

ভাম, বেরারের ব্ন জেলাস্থ একটা জনশূন্য সহর। অক্ষাণ ২৫° ১৩ ৩৩ উঃ এবং জাঘি । ৭৮° ৩ পুঃ। এই নগর জেওৎমলের ১৬ মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। এই স্থানে রঘুজিভোঁদলের সেনানিবাসের ভগাবশেষ বর্ত্তমান আছে। কথিত
আছে যে, এখানে কোন সময়ে পঞ্চসহস্র বৈরাগীর বাস
ছিল। পূর্বের এই নগর জঙ্গলে পরিপূর্ণ ছিল। ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দের
বন্দোবস্ত মতে প্রজাদিগের দারা আবাদ হওয়ায় ইহা অধুনা
একটা ক্ষুদ্র পলিতে পরিণত হইয়াছে।

ভাম, বোষাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলাস্তর্গত নদীবিশেষ। এই নদী সহুপর্বত হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

ভামক (পুং) ভাম এব স্বার্থে কন্। ভগিনীপতি।

(শব্দরত্বা৽)

ভামকবি, বড়ভাষাচন্দ্রিকা-রচন্নিতা।
ভামগড়, মধ্যপ্রদেশান্তর্গত নিমার জেলাস্থ একটী সহর;
কলসহরের ৮ মাইল পূর্বের অবস্থিত।

ভামচন্দ্ৰ, পুণা জেলান্তৰ্গত একটা গণ্ডশৈল। ইহাতে ভামচন্দ্ৰ (শিবের) মন্দির ও দীতাকুণ্ড নামক জলপ্রপাত আছে। এই পর্বাত চাকনের ৭ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। উক্ত শিবমন্দির ব্যতীত এই পর্বাতভাগে অনেক শুহামন্দির ও দ্যোব প্রভৃতি বৌদ্ধকীর্ত্তি রহিয়াছে।

ভামগুল (ক্লী) ভানাং মগুলং। ১ রশ্মিমেধলা। ২ অভিত ঋষি বা রাজার মুখের চতুর্দ্ধিকৃত্ব কিরণমালা।

ভামতা, জাতিবিশেষ। ইহারা চৌর্যার্ত্তি দারা জীবিকা নির্বাহ করিরা থাকে। ইহাদিগের আচার, ব্যবহার ও পরি-চ্ছদ উচ্চ জাতির হিন্দুদিগের আর। ইহাদিগের প্রায় সকলই সঙ্গতিপর। [ভামতীয় দেখ।]

ভামতী, ষড়দর্শনটীকারুৎ বাচম্পতি-মিশ্রক্বত বেদান্তম্বত্রের টীকা। এই টীকা অতিশন্ধ প্রাঞ্জল।

ভামতীয়, দান্দিণাত্যের ভ্রমণশীল জাতিবিশেষ, ভিক্ষাবৃত্তি ও চৌর্যাবৃত্তি ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা মরাঠা বেশে পথে পথে ভ্রমণ করিয়া নিজের অভীষ্ট সাধন করিয়া বেড়ায়। পুণার পশ্চিমে ভামুদা, গণেশথগু প্রভৃতি স্থানে ইহাদের বাদ আছে।

ভামনী (পুং) ভামং নয়তি নী-কিপ্। পরমেশ্বর। "ভামনী-রেষ সর্কেষ্ লোকেষ্ ভাতি ব এবং বেদ" (ছান্দোগ্য উপ॰) ভামহ (পুং) > জনৈক অলফারশাস্ত্রপ্রণেতা। ২ রাষ্ট্রকূট-বংশীয় জনৈক নরপতি।

ভামহ, জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। ইনি বরক্চিক্ত প্রাক্তত-প্রকাশের মনোরমার্ত্তি নামে টীকা ও একথানি অলঙ্কার-গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভাম' (স্ত্রী) ভামতে ইতি ভাম-অচ্-টাপ্। কোপনা স্ত্রী।
ভামিন্ (ত্রি) ভাম-ণিনি। ১ ক্রোধযুক্ত। ২ তেজস্বী।
( ঋক্ ১।৭৭।১ )

ভামিনী (স্ত্রী) ভাষতে ইতি ভাম-ণিনি ত্তীপ্। ১ কোপনাস্ত্রী।
২ স্ত্রী মাত্র। "একদা দানবেক্সস্ত শর্মিষ্ঠা নাম কন্সকা।
সধী সহস্রসংযুক্তা গুরুপুত্রা চ ভামিনী॥" (ভাগবত ১০১৮৬)
ত তুনর নামক গন্ধর্কের ছহিতা। (মার্কণ্ডেরপুত ১২৮। )
ভামের, বোরাই প্রেসিডেন্সির খান্দেশ জেলান্তর্গত একটা
প্রাচীন নগর। এখন এখানে পূর্বতন নগরের ধ্বংসাবশেষ
মাত্র বিদ্যমান আছে। ইহা নিজামপুরের ৪ মাইল দক্ষিণে
অবস্থিত।

ভামো, উত্তর এক্ষের রাজধানী। ইরাবতীনদীতীরে অবস্থিত।
অক্ষা• ২৪°১৬ উঃ এবং দ্রাঘি• ৯৫°৫৪ পৃঃ। চীনরাজ্যের
সহিত এই নগরের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে। পূর্ব্বাপেক্ষা
এখন এই নগরের অনেক শ্রীরৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে। নগরের
উপকঠে তুইটী প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়।

বিন্দাশ দেখ।

ভাসুদা, বোষাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলান্তর্গত মুথাতীরস্থ একটা গণ্ডগ্রাম। এই গ্রাম পুণার অনতিদ্রে অবস্থিত এবং কাষ্ঠনেত্ দারা পুণানগরের সহিত সংযোজিত। এখানে পশুক্রয়-বিক্রয় নিমিত্ত প্রতি বুধবারে একটা হাট বসিয়া থাকে। শীতকালে ঐ হাটে পশুর সংখ্যা গ্রীম্মকাল অপেক্ষা প্রায় ৩ গুণ অধিক হইয়া থাকে। গ্রামের প্রান্তভাগে অনেক ইংরাজের বসতি এবং বিখ্যাত পাঞ্চালেশ্বর-মন্দির আছে। ১৮০১ খৃষ্টান্দে বিখ্যাত যশোবস্ত রাও হোলকরের ভাতা বিঠোজে হোলকর এখানে বাজীরাও কর্তৃক ধৃত হন। বাজিরাও পেশবা সিন্দেরাজের প্রীতি উৎপাদনার্থ বিঠোজিকে হস্তিপদে বন্ধন করিয়া হত্যা করিতে আদেশ দেন।

ভাবোর, বোষাই প্রেসিডেন্সির করাচি জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অধুনা ইহা ধ্বংসাবলেষে পরিণত। অক্ষাণ ২৪°৪০ ডিঃ, জাঘি ৩৭°৪১ পূঃ। ইহার প্রাচীন নাম দেবল, কিন্তু কেহ কেহ বলেন যে মুসলমানদিগের আক্রমণের পূর্বের্বি এই নগরের নাম মহারা বা মানসর ছিল।

ভায়জাত্য (পুং) কপিবলের গোত্রাপত্য। ভায়রাভাই (দেশজ) শ্রালিকাপতি। ভায়া (ভাতৃশকজ) > ভাই। (লাটিন) ২ পথিমধ্য।

ভায়া (প্রাপ্তশাল ) ১ ভাষা (গাটেন ) ই সাধন্য।
ভায়াবদর, বোষাই প্রেসিডেন্সির হালার জেলাস্থ একটী নগর।
অক্ষা ২১°৫১ ১৫ ডিঃ এবং জাঘি • ৭০°১৭ ১৫ পূঃ।

ভায়িল, সরাজমালবংশীর জনৈক নরপতি। ২ গৃহনির্দ্মাণ।
ভার, কছদেশীর জাতি বিশেষ। দিলীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের
রাজত্ব কালে তৎপুত্র শাহজহান ইহাদিগকে পরাজিত করেন।
ভার (পুং) ত্রিয়তে ইতি ভূঞ্ মরণে (অকর্ত্তরি চ কারকে
সংজ্ঞারাং। পা ৩৩১৯) ইতি ঘঞ্। সপরিমাণবিশেষ,
বিংশতি তুলা পরিমাণ, ইহা আট হাজার তোলা।

"অবিশ্রামং বহেদ্তারং শীতোষ্ণঞ্চ ন বিন্দৃতি।
সসম্ভোষস্তথা নিত্যং ত্রীণি শিক্ষেত গর্দ্ধভাৎ ॥" (চাণক্য)
২ বিষ্ণু। (মেদিনী) ৩ শুকুত্ব, শুকুত্বশুণবিশিষ্ট বস্তু, চলিত
বোঝা। ৪ বীবধ। (মেদিনী)

ভারক (ক্রী) পরিমাণবিশেষ, ভার। ভারকী (স্ত্রী) ভূ বাহুলকাং অঙ্গর্ছ। পোষণকর্ত্রী স্ত্রী। ততঃ কাঞাদিখাং ঠঞ্। ভারন্ধিক—তত্র ভব।
ভারও (পুং) উত্তরকুরুদেশজ শকুনপন্ধী।
"অসংহতা বিনশুন্তি ভারও। ইব পন্ধিণঃ॥
একোদরাঃ পৃথক্গ্রীবা অন্তোহস্তকলভন্দিণঃ।" (পঞ্চন্তম্ব)
ভারত (ক্লী) ভারতান্ ভরতবংশীয়ানাধিকৃত্য ক্রতো গ্রন্থ ইত্যাণ্। বা ভারং চতুর্বেলাদিশাস্ত্রেভ্যোপি সারাংশং
তনোতীতি তন ড। গ্রন্থভেদ, মহর্ষি বেদব্যাসপ্রণীত লক্ষ

"ভারতং শৃণুয়ানিত্যং ভারতং পরিকীর্ত্তমেং। ভারতং ভবতে যশু তশু হস্তগতো জয়ঃ॥" ( ভারত )

[ ইহার বিশেষ বিবরণ মহাভারত শব্দে দেথ।

২ বর্ষভেদ, জম্বীপের নববর্ষের অন্তর্গত বর্ষবিশেষ।
ভরতশু মুনেরয়ং ভরত-অণ্। (পুং) ৩ নট। (জটাধর)
৪ অগ্নি। (ত্রিকা৹) ভরতশু গোত্রাপত্যমিতি ভরত-অণ্।
৫ ভরতের গোত্রাপত্য।

"তব্রাশ্রেষমহথিংতৎ কর্মা ভীমস্থ ভারত।"(ভারত ৩।১১।৭৪) ভারত, সমরদারোদাহরণপ্রণেতা। ভারত আচার্য্য, তন্ত্রদারগৃত জনৈক তন্ত্রপ্রস্কার। ভারত কর্নি, তন্ত্রদিকা-রচ্মিতা।

ভারতচন্দ্র রায়, জনৈক স্থাসিদ্ধ বঙ্গকবি। তিনি কালিকা-মঙ্গল (অন্নদামঙ্গল) লিখিয়া আপনাকে বঙ্গবাসীর নিকট চির-পরিচিত করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার গ্রন্থের ভাষা অশ্লীল হইলেও উহার রচনাবৈচিত্র্য ও ক্বিত্বপূর্ণ শ্রুতিমধুর সরল পদবিন্যাস দেখিলে এককালে চমংক্ত হইতে হয়। শাহিত্য ও কাব্যাদি হইতে সাধারণতঃ সামরিক সমাজ-চিত্র সঙ্গণিত হইতে পারে। কবি ভারতচন্দ্র স্বীয় গ্রন্থ মধ্যে যে সকল অমার্জিত রুচির বাক্যবিন্যাস করিয়াছেন, তাহা তংকালীন সামাজিক বিপ্লবের পরিচায়ক। নবাবী আমলে মুদলমানগণের অত্যাচার ও স্থাবিলাদী ভূস্বামিগণের যথেচ্ছা-চারিতা তংকালে সমাজে একটা বিশেষ উচ্ছুজ্ঞালতা উপস্থিত করিয়াছিল। সেই বিলাসিতা ও কামিনীকাঞ্চন-লালসার মধ্যে পড়িয়া দেই সময়ে সকলেই প্রায় আদিরদের অন্তরাগী হইয়াছিল। তাই আদিরদ-স্থাস্থাদনোৎস্থক নবদীপাধি-পতি মহারাজ রুফচন্দ্রের আদেশে অম্মদেশীয় কবিশ্রেষ্ঠ ভারত-চল विमाञ्चनात्त्र यात्र जामित्रमपूर्व श्रन्थ व्यवस्त ममर्थ হইরাছিলেন। যাহা হউক, তিনি সাময়িক কচির বশবর্তী হইয়া স্বীয় কবিত্ব শক্তির পরাকাণ্ঠা দেথাইয়া গিয়াছেন।

বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতী ভূরস্কট প্রগণাস্থ পেঁড়ো বসস্তপুর গ্রামের নিকট নরেন্দ্রপুরে তাঁহার জন্ম হয়। কিন্তু কোন্ অন্দে তিনি জন্ম গ্রহণ করেন, তাহার কোন প্রকৃত বৃত্তান্ত পাওয়া যায় না। তাঁহার রচিত 'সত্যপীরের কথা' নামক ক্ষুদ্র পুন্তিকায় এইরূপে বংশপরিচয় লিখিত আছে—

"ভরনাজ অবতংস, ভূপতিরায়ের বংশ,
সদাভাবে হত কংস, ভূরস্থটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের স্থত, ভারত ভারতীযুত,
ফুলের মুখটী থ্যাত, দ্বিজপদে স্থমতি॥
দেবের আনন্দর্ধাম, দেবানন্দপুর নাম,
তাহে অধিকারী রাম, রামচন্দ্র মূনদী।
ভারতে নরেন্দ্র রায়, দেশে যার যশ পায়,
হোয়ে মোরে কপাদায়, পড়াইল পারদী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করিতে পোঝি,
তেমতি করিয়া গতি, না করিও দ্যনা।
গোষ্ঠীর সহিত তাঁয়, হরি হৌন্ বরদায়,
ব্রতক্থা সাক্ষ পায়, সনে রুদ্র চৌগুণা॥"

উক্ত গ্রন্থের সমাপ্তি বাক্যের 'সনে রুদ্র চৌগুণা' হইতে গ্রন্থসমাপ্তিকাল বাঙ্গালা ১১৩৪ সাল ধরা যায়। গুনা যায়, তথন ভারতচক্র পঞ্চদশব্যীয় ছিলেন, স্কুতরাং তাঁহার জন্ম সম্ভবতঃ ১১১৯ সালে হইয়া থাকিবেক।

কবির পিতা রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় নবাব আলীবর্দী
খাঁর রাজত্ব সময়ে বিদ্যমান ছিলেন। তাঁহার প্রায় বার্ষিক
০ লক্ষ টাকা রাজস্ব আদায় হইত। তিনি স্বীয় অতুল সম্পত্তিরক্ষার জন্য নিকটবর্তী তবানীপুর গ্রাম গড়বন্দী করেন।
জনরব এইরূপ,—পরম্পরের অধিকারভুক্ত ভূমিদীমাসংক্রাম্ভ
বিবাদস্থনে রাজা নরেন্দ্রনারায়ণ রায় বর্দ্ধমানাধিপতি
মহারাজ কীর্ভিচন্দ্র রায় বাহাহ্রের জননী প্রীমতী মহারাদী
বিষ্ণুকুমারীকে কটুবাক্য প্রয়োগ করেন। তাহাতে কোপাবিতা হইয়া রাজমাতা ছইজন রাজপুত দেনানীকে ভূরস্থট
অধিকারের আদেশ প্রদান করেন। তাহারা সদলে
আদিয়া রজনীযোগে তবানীপুরগড় ও পেঁড়োর গড় বলপূর্ব্বক
দথল করিয়া লয়।

ইহার পর নরেজরামের দৈশদশার আরম্ভ। হতসর্বস্থ হইয়া তিনি কায়য়েশে দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন।
কবি ভারতচক্র দেই গোলঘোগের সময়ে মগুলঘাট পরগণার
গাজীপুরের নিকটবর্তী নওয়াপাড়া গ্রামে স্বীয় মাতুলাশ্রয়ে
যাইয়া আত্মরক্ষা করেন। এখানে থাকিয়া তিনি তাজপুরগ্রামে ব্যাকরণ ও অভিধান অধ্যয়ন করিতে যাইতেন। তিনি
অল্পদিনের মধ্যে উক্ত ছইখানি গ্রন্থে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ
করিয়া চতুর্দশ বর্ষ বয়সে স্বপ্তে প্রত্যাগত হন। পরে তাজ-

পুরের নিকটস্থ শারদাগ্রামবাদী জনৈক কেশরকুনী আচার্য্যের কথা বিবাহ করিয়া তিনিস্বীয় অগ্রজ কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ছইয়াছিলেন এবং তাঁহার সংস্কৃতশিক্ষাই এই অনিষ্টকর কার্য্যের মূলহেতু বলিয়া সকলেই তাঁহাকে তিরস্কার করিতে লাগিলেন।

স্বীয় ভ্রাতৃগণ কর্তৃক ভংসিত হইয়া ভারত অভিমানবশে গৃহত্যাগপূর্বক ভগলী বাঁশবেড়িয়া গ্রামের পশ্চিমদিকৃত্ত দেবানলপুরনিবাসী কাম্ত্রুলোডব রামচক্র মুন্সীর ভবনে গমন করেন। এখানে থাকিয়া তিনি স্বীয় অধ্যবসায় ও মুন্সীবাবুদিগের যত্নে পারগুভাষায় বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। তিনি মুন্দী বাবুদিগের নিকট যে দিধা পাইতেন, স্বহস্তে পাক করিয়া তাহাতেই উদরপূর্ত্তি করিতেন। এ সময় তিনি সংস্কৃত ও বাসালা ভাষায় অন্ন অনু কবিতা রচনা করিতে পারিতেন। মুন্সী বাবুদিগের বাটীতে এক দিবদ সত্য-নারায়ণের পূজা হইবে। সত্যনারায়ণের কথা শুনাইবার জন্ম ভারতকে পুথি পড়িতে আদেশ করা হয়। তদমুসারে ভারত স্বর্টিত ত্রিপ্দীছলাত্মক একটী 'স্ত্যুনারায়ণকথা' পাঠ করিয়া সকলকে চমংকৃত করেন। উক্ত প্রজোপলক্ষে দিতীয়বার কথাপাঠে আদিষ্ট হইলে ভারত চৌপদী ছন্দে অপর একথানি গ্রন্থের পাঠ গুনাইয়াছিলেন। এই শেষোক্ত গ্রন্থের শেষে 'সনে রুদ্র চৌগুণা' এইরূপ সন নির্দ্দিষ্ট আছে। এই সময়ে তাঁহার বয়দ পঞ্চদশ বর্ষ উত্তীর্ণ হয় নাই।

পারশুভাষার বিশেষ বৃংপত্তি লাভ করিয়া অমুমান বিংশতি বৎসর বয়ঃক্রম কালে ভারতচন্দ্র গৃহে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতা মাতা ও ভাতৃবর্গের সহিত মিলিত হইলেন। তাঁহার অমুপস্থিতিকালে পিতা নরেক্রনারায়ণ বর্দ্ধমানরাজের নিকট হইতে সামাত্ত একটা সম্পত্তি ইজারা লন। ভারতকে সংস্কৃত এবং পারসী ভাষার বিশেষ ক্রতবিদ্য দেখিয়া তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহাকে স্বকীয় সম্পত্তির মোক্তার স্বরূপ বর্দ্ধমাননগরে প্রেরণ করেন। এক সময়ে তাঁহার সহোদরেরা নির্দিষ্ট সময় মধ্যে রাজস্ব প্রেরণে অক্রম হইলে বর্দ্ধমানরাজ ঐ ইজরাটী থাস করিয়া লন। ইহাতে ভারতচন্দ্র আপত্তি উত্থাপন করিলেন, কিন্তু স্বীয় ঘ্রভাগ্যবশতঃ রাজকর্ম্মনারিগণের চক্রান্তে পড়িয়া কারাক্রদ্ধ হইলেন। এই কারা যম্মণা তাঁহাকে অধিকদিন ভোগ করিতে হয় নাই। তিনি

 \* বলিতে পারি না, সংস্কৃতাধ্যয়নকালে ঐ কন্থার সহিত ভারতের কোন বালস্বভাবস্থলভ প্রণয় জনিয়ছিল কিনা ? কিন্তু এই বিবাহে তাঁহাদের বংশমর্থ্যাদা অনেক লাঘব হইয়ছিল। কারার কককে বশীভূত করিয়া রাত্রিযোগে বর্দ্ধমান পরিত্যাগ-পূর্বক মহারাষ্ট্র অধিকারে আদিয়া উপস্থিত হইলেন।

পলায়নকালে রঘুনাথনামক জনৈক নাপিত ভৃত্য সঙ্গে লইয়া তিনি মহারাষ্ট্ররাজধানী কটকনগরীতে আসিয়া উপনীত হইলেন। এখানে দয়াশীল মহারাষ্ট্র স্থবেদার শিবভাটের অন্থহে তিনি প্রীপ্রতি প্রক্ষোত্তমধামে বাস করিবার আদেশ প্রাপ্ত হন। স্থবেদার তাঁহার প্রতি অন্তর্কুল হইয়া কর্মচারী, মঠধারী ও পাগুদিগের উপর আদেশ ঘোষণা করিলেন যে, 'ভারতচন্দ্র রায় ও তাঁহার ভৃত্য বিনা করে প্রক্ষোত্তমক্ষেত্রে তীর্থবাসী হইতে পারিবেন এবং যখন যে মঠে থাকিতে ইচ্ছা করিবেন, তখন দেই মঠে সম্মানে স্থান পাইবেন'। তাঁহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের জন্ম একটী বলরামী-আট্কে ধার্য হইয়াছিল।

এথানে শঙ্করাচার্য্যমঠে বাসপূর্ব্বক ভারত রাজপ্রসাদ
ও দেবপ্রসাদ ভোগ করিয়াছিলেন। সর্বাদা বৈষ্ণব সহবাস
ও বৈষ্ণবের সহিত আলাপ, বৈষ্ণব সম্প্রদারের গ্রন্থপাঠ ও
শ্রীভাগবতশ্রবণ হেতু তাঁহার চিত্তে বৈরাগ্য উপহিত হয়। তিনি
গৈরিক বস্ত্র পরিধানপূর্ব্বক উদাসীনবেশ ধারণ করিয়াছিলেন।
একদা বৈষ্ণব-সম্প্রদার বৃন্দাবনধাম দর্শনের বাসনা জানাইলে
ভারত হাইচিত্তে তাঁহাদের অহুগামী হন। শ্রীক্রেত্র হইতে পদ্রজে বৈষ্ণব সমভিব্যাহারে তিনি হুগলী জেলার অন্তঃপাতী
থানাকুল কৃষ্ণনগরে আসিয়া সমুপস্থিত হইলেন। তথাকার
গোপীনাথ জীউর মন্দির দর্শনে গমন করিয়া দেখিলেন যে,
কীর্ত্তনকারী গায়কসম্প্রদায় 'মনোহরশাহী' কীর্ত্তনারম্ভের
অমুষ্ঠান করিতেছে। বৈষ্ণব সঙ্গে দেবমন্দিরে প্রসাদ পাইয়া
তিনি কীর্ত্তন শুনিতে বসিলেন। কৃষ্ণলীলারসামৃতপানে
শুণাকর কবিবর প্রেমাশ্রপাত করিয়াছিলেন।

ঐ থানাকুল গ্রামে ভারতচন্দ্রের শ্যালীপতি-ভ্রাতার বাটী, রঘুনাথ তাহা জ্ঞাত ছিল। যথন তিনি তন্ময় হইয়া কীর্ত্তন শুনিতেছিলেন, তথন রঘুনাথ অবসর বুঝিয়া গোপনে ভট্টাচার্য্যের ভবনে যাইয়া তাঁহার শ্যালী ও ভায়রা-ভাইকে সকল বিষম বিস্তারিতরূপে জ্ঞাত করান। তদ্ভাস্ত শ্রবণে ভট্টাচার্য্য পরিবারস্থ সকলে কীর্ত্তন স্থলে উপস্থিত হইয়া প্রবোধবচনে তাঁহাকে গৃহে ফিরাইয়া আনেন এবং নাপিত ডাকাইয়া তাঁহার দাড়ি গোপ চূল ও নথ প্রভৃতি ফেলাইয়া দেন। তৎপরে তাঁহারা তাঁহাকে মান করাইয়া ধৌতবন্ধ পরিধানতর অনেক অনুরোধ উপরোধের পর গৃহধর্মে আসক্ত করিলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁহার পিতা ও ভাতাদিগের নিকট লইয়া যাইতে পারিলেন না। তিনি এ সময়ে শ্রীয়

আত্মীয়কে বলিয়াছিলেন যে, 'যে পর্যান্ত না বিষয় কর্ম ছারা অর্থোপার্জন করিতে পারি, ততদিন আর আমি গৃহে গমন করিব না।'

কএক দিবস পরে ভট্টাচার্য্য ভাররাভাই ভারতকে সঙ্গে লইরা শারদাগ্রামে স্বীর শশুর নরোত্তম আচার্য্যের ভবনে গমন করিলেন। বিবাহবাসর ব্যতীত ভারতচক্ত আর একদিনও প্রণারীর মুখদর্শন-স্থুও তোগ করেন নাই। অনেক দিনের পর স্ত্রীদর্শনে তাঁহার চিত্তে প্রেম ও প্রীতি-ভাবের উদর হইয়াছিল। শভরালয় হইতে যাত্রাকালে তিনি স্বীয় পত্নী ও শভর মহাশয়কে বলিয়া যান বে, যতদিন না আমি অর্থোপার্জন ঘারা স্বতন্ত্ররূপে বাটীনির্মাণ করিতে পারি, ততদিন আপনি কিছুতেই আপন ক্যাকে আমার পিত্রালয়ে পাঠাইবেন না। গৃহত্যাগী ভারতের এই দৃঢ্তা, তাঁহার ভবিষ্যৎ জীবনে পূর্ণরূপে প্রকৃতিত হইয়াছিল।

শশুরবাটী হইতে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি ফরাসডাঙ্গার যান। এখানে ফরাসী গবমে ন্টের দেওয়ান বিখ্যাত ধনাচ্য শ্রোত্রিয় পালধি-বংশীয় ইন্দ্রনারায়ণ চক্রবর্ত্তী চৌধুরীর আশ্রম গ্রহণ করেন। উক্ত চৌধুরী মহাশয়ের নিকট উমেদারী কালে তিনি গোন্দালপাড়া নিবাসী ৺ রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের আলয়ে আহারাদি করিতেন।

টাকা কর্জের আবশ্রক হইলে নবদ্বীপরাজ ক্লফচন্দ্র দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণের বাটীতে আগমন করিতেন। এই স্থুত্তে একদিন দেওয়ানজী মহারাজের সহিত নানা সদালাপের পর ভারতের কবিষশক্তি, পারদাও সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞতা এবং বর্ত্তমান দৈন্যদশার পরিচয় জ্ঞাপন করিলে কৃষ্ণচন্দ্র ভারতচন্দ্রের প্রতিপালনভার গ্রহণে অঙ্গীকার করেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র স্বীয় অঙ্গীকার মত ভারতকে কৃষ্ণনগরে লইয়া গিয়া ৪০ টাকা বেতন নির্দিষ্ট করিয়া দেন। প্রতি দিন প্রাতে ও সন্ধার সময় রাজসাক্ষাৎ তাঁহার একমাত্র কার্য্য ছিল। তদমুদারে তিনি প্রতাহ নিয়মিত সময়ে রাজ-সভায় উপস্থিত হইতেন এবং মধ্যে মধ্যে ত্রুকটা ক্ষুদ্র কবিতা রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইতেন। তৃদ্ধনে প্রফুল্ল হইয়া ক্লফ্র-চন্দ্র ভারতচন্দ্রকে 'গুণাকর' উপাধি প্রদান করেন। একদিন মহারাজ বলেন, 'ভারত তোমার কবিতায় আমার সবিশেষ প্রীতি জনিয়াছে, কিন্তু আমি এরপ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না। তুমি মুকুদরাম চক্রবর্তী (কবিকঙ্কণ) কত চণ্ডী-গ্রন্থেরপ্রণানীক্রমে কালিকামঙ্গল রচনা কর।'

সেই আদেশপালন জ্বন্ত কবিবর ভারত কালিকামঙ্গল ( জন্মদামঙ্গল ) বর্ণনা করিতে আরম্ভ করিলেন। প্রত্যহ তিনি যতটুকু রচনা করিতেন, নীলমণি সমাদার নামক জনৈক গায়ক ইহাতে গীতের স্থর ও রাগ সমাবেশ করিয়া রাজাকে প্রতিদিন শুনাইতেন। রচনা শেষ হইবার পূর্বের রাজা উক্ত গ্রন্থ মধ্যে বিদ্যাস্থলর সংযোজনা করিতে আদেশ দেন। তদমুদারে তিনি সংক্ষেপে বিত্যাস্থলর উপাধ্যান \* রচনা করিয়া রাজাকে দেখাইলেন। রাজা তাঁহার পাণ্ডিত্য ও কবিত্ব দেখিয়া তাঁহাকে স্বীয় প্রিয় সভাসদ্রপে গণ্য করিয়াছিলেন।

তৎপরে তিনি উপসংহারে মানসিংহের বঙ্গাগমন ও তবা-নন্দ মজুমদারের পালা লিথিয়া গ্রন্থ সমাপন করেন।

ভিবানন ও কৃষ্ণচন্দ্র দেখ।

উক্ত কালিকামঙ্গলের ( অন্নদামঙ্গলের ) শেষে গ্রন্থ-সমাপ্তি-কাল এইরূপ লিখিত আছে—

> "বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা। সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা।"

ইহার অর্থ ১৬৭৪ শকে অর্থাং বাঙ্গালা ১১৫৯ সালে তারতচন্দ্র ক্ষণ্ডতন্ত্রের সভায় থাকিয়া কালিকামঙ্গল সমাপন করিয়াছিলেন। স্থতরাং ৪০ বংনর বয়দের কিছু পূর্বের তিনি কৃষ্ণনগরাধিপের আশ্রয়ে প্রতিপত্তি লাভ করিয়াছিলেন, স্থীকার করা যায়।

রায় গুণাকরের রদমজরী-গ্রন্থের কবিত্ব ও লালিত্য উপ-লব্ধি করিয়া রাজা কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার প্রতি এরূপ সদ্ভাবপরায়ণ হইয়াছিলেন যে, কোন সময়ে তাঁহার সহিত রহস্তকৌতুক করিতে বিরত হন নাই। উক্ত গ্রন্থের নায়ক নায়িকার

\* তদ্রচিত বিদ্যাস্থন্দর উপাথ্যানট্র রূপক বলিয়া মনে হয়। বর্দ্ধমান-রাজ-সরকারের উপর জাতক্রোধ হইয়া তিনি বিদ্যাকে বর্দ্ধমান-রাজ্বহিতা সাজাইয়া-ছেন: কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তাঁহার বিদ্যা জ্ঞানরূপা প্রকৃতির অন্তরূপ। তৎ কালে নবদীপে প্রগাঢ় বিদ্যাকুশীলন হইত এবং ক্রাবিড়, তৈলঙ্গ প্রভৃতি দাক্ষি-ণাত্য দেশ হইতে বিদ্যোৎসাহী যুবকবৃন্দ নদীয়ায় স্থায় প্রভৃতি শাস্ত্রালোচনার জস্ত আগমন করিত। স্থায়শান্তরূপ বিদ্যার কুট তর্কের মীমাংসা শাস্তাধ্যায়ী স্থন্দররূপ যুবকের আকাজ্ঞার বিষয় ছিল। স্থন্দর বিদ্যালাভের জন্ম প্রাণ পর্যান্ত পণ করিয়া স্বদূর কাঞ্চীপুর হুইতে নবন্ধীপে আগমন করেন। বিদ্যাস্থন্দর-প্রন্থে তাহাই ফুন্সরের মশান রূপে কীর্ত্তিত হইরাছে। মালিনীর সাহায্য ব্যতীত স্বন্দরের বিদ্যালাভ যেরূপ অসম্ভব ছিল, অধ্যাপকের নির্দেশ ব্যতীত শাস্ত্রজ্ঞানলাভও তক্রপ হুঃসাধ্য। বিদ্যালাভপ্রত্যাশায় ফুলরের মালাগাঁথা ও মালিনীর নিগ্রহ, বিদ্যাধ্যায়ীর অসীম অধ্যবসায় ও উপদে ষ্টাগণের প্রভাব থর্বের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। বিদ্যান্ত্রশীলন জন্ম জ্ঞানা-র্ণীর অনুরাগ, যুবকের যুবতী প্রেমাকাজ্ফার অনুরূপে স্থচিত হইয়াছে। তাই ভাব বিপর্যায়ে ইহার ভাব ও ভাষা এতাদৃশ অল্লীল হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু বর্ণমালার স্বরবিদ্যাস সহকারে শব্দযোজনা অতি রমণীয় হইয়াছে।

বর্ণনা শুনিয়া মহারাজ তাঁহাকে স্থ্রসিক প্রেমিক জ্ঞানে জিজ্ঞানা করিয়াছিলেন, "তুমি বহুদিন এখানে রহিয়াছ, তোমার স্ত্রীপরিবারের কোন তম্বাবধান কর নাই ত ?" তহুত্রের ভারত বলিয়াছিলেন, 'আমার স্ত্রী পিত্রালয়ে আছে, ভ্রাত্রর্গের সহিত অসদ্ভাব উপস্থিত হওয়ায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছি, স্বয়ং বাটী প্রস্তুত না করিতে পারিলে আর গৃহী হইব না। স্থতরাং কিরপে আর বাড়ীতে মুখ দেখাই, গঙ্গাতীরে একটু জমি পাইলে বাটী প্রস্তুত করিয়া সংসার ধর্ম করিতে পারি।" নবদ্বীপ হইতে কলিকাত। পর্যান্ত গঙ্গাতীরবর্তী স্থান মহারাজ ক্ষেচজ্রের অধিকারে ছিল। ভারতের প্রার্থনা মত তিনি তাঁহাকে মূলাজোড় গ্রাম খানি ৬০০ টাকা রাজ্বে ইজারা দেন এবং বাটীনির্মাণের জন্য ১০০০ টাকা দান করেন।

ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাদ করিতে লাগিলেন। এ সময়ে বর্দ্ধমানপতি তিলকচক্রের মাতা বর্গীর ভয়ে মূলা-জোড়ের পার্যন্থ কাউগাছী গ্রামে আসিয়া বাস করেন। পাছে রাণীমাতার হস্তী, অশ্ব, গো প্রভৃতি পশ্বাদি ব্রাহ্মণ ভারতচক্রের ইজারাভুক্ত মূলাজোড় গ্রামে যাইয়া বৃক্ষাদি নষ্ট করে এবং তিনি ব্রহ্মস্বহরণপাপে পতিত হন, এই ভয়ে তিনি স্বীয় কর্মচারী রামদেব নাগের নামে মূলাজোড় পত্নী লইয়াছিলেন। ইহার বিনিময় স্বরূপ মহারাজ ক্লফচন্দ্র ভারত-চক্রকে মূলাজোড়ে ১৬ বিঘা ও আনরপুরের অন্তর্গত গুস্তে গ্রামে ১০৫ বিঘা ভূমি নিষ্কর ব্রহ্মোত্তররূপে প্রদান করেন। মলাজোড়বাদীর অমুরোধে তিনি উক্ত গ্রাম পরিত্যাগ कतिया यहिए भारतन नाहै। भङ्गिमात तामरम्दवत अज्ञा-চারে উত্তাক্ত হইয়া ভারতচন্দ্র ক্ষণ্টন্দ্রকে একথানি পত্রসহ অষ্ট্রোকী 'নাগাষ্টক' লিখিয়া পাঠান। মহারাজ কুফচন্দ্র নাগাষ্টকের রচনা-কৌশলে সাতিশয় সম্ভষ্ট হইয়া নাগের উপ দ্রব নিবারণ করিয়াছিলেন। মূলাজোড়ে থাকিয়া ভারত তাঁহার পিতার ঔর্দ্ধাহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করেন। কএক বংসর হাস্ত পরিহাদে কাল হরণ করিয়া তিনি ১৬৮২ শকে ৪৮ বংসর বয়সে বহুমূত্রবোগে প্রাণত্যাগ করেন। কেহ কেহ বলেন, বহুমূত্র হইতে রোগের স্থ্যাত হইয়া শেষে তাহার ভশ্বকরোগ জন্মিয়াছিল।

ভারতমণ্ডল, জম্বীপের অন্তর্গত ভারতাথ্য দেশভেদ। ভারতবর্ষ দেখ।

ভারতবর্ষ, জম্বীপের অন্তর্গত বর্ষভেদ। ব্রহ্মাওপুরাণে লিথিত আছে—

"ভরণাচ্চ প্রজানাং বৈ মন্থর্ভরত উচ্যতে। নিরুক্তবচনাচ্চেব বর্ষং ভন্তারতং স্মৃতং।" (পূর্বভাগ ৪৮।১০) প্রজাগণের ভরণ করিতেন বলিয়া মনু ভরত নামে আথাত। আবার ভরত নামক মনুপ্রতিপালিত বলিয়া এই বর্ধের নাম ভারতবর্ধ হইয়াছে। কেহ আবার ছম্মন্তপুত্র ভরতের নামানুসারে ভারতবর্ধ নামের নিক্ষক্তি কল্পনা করিয়া থাকেন। আবার কুমারিকাথণ্ড ও নারসিংহপুরাণে লিখিত আছে, জন্থ্রীপোধিপতি অগ্নীধের জ্যেষ্ঠ পুত্র নাভি হিমালয়ের আধিপত্য লাভ করেন। তৎপুত্র ঋষভ এবং তাঁহার পুত্র ভরত। এই ভরত বছকাল ধর্মানুসারে বে বর্ধ শাসন করিয়াছিলেন, তাহাই তয়ামানুসারে ভারতবর্ধ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। \* মার্কণ্ডেয়পুরাণমতে, ভরতকে তৎপিতা এই রাজ্য দিয়াছিলেন বলিয়া এই বর্ধের নাম ভারতবর্ধ ইইয়াছে। †

## পোরাণিক সীমা ও ভূরতান্ত।

ব্রহ্মাণ্ড, মংস্থা, বিষ্ণু প্রভৃতি পুরাণে ভারতবর্ষের যে গীমা নিদ্দিষ্ট আছে, তাহা নিমে প্রদত্ত হইল— "উত্তরং যৎ সমুদ্রস্থা হিমবদ্দি গঞ্চ যং। বর্ষং তদ্তারতং নাম যত্রেয়ং ভারতা প্রজা॥" যে দেশ সমুদ্রের উত্তর ও হিমালয় পর্বতের দ্ফিণ, তাহার নাম ভারতবর্ষ। এথানকার প্রজাগণ ভারতা নামে প্রাস্থান

পৌরাণিক বিভাগ।

উক্ত পুরাণসমূহে লিখিত আছে,—
"ভারতভাভ বর্ষন্ত নবভেদাঃ প্রকার্ত্তিতাঃ।
সমুদান্তরিতা জ্রেরাস্তেরগম্যাঃ পরম্পরম্ ॥
ইক্রেরীপঃ কশেরুক্ত তাম্রবর্ণো গভন্তিমান্।
নাগরীপন্তথা সৌম্যো গান্ধর্মন্তথ বারুণঃ ॥
আয়ন্ত নবমন্তেষাং দ্বীপঃ সাগরসংবৃতঃ।
যোজনানাং সহস্রন্ত দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোতরং ॥
আয়তো হাকুমারিকাদাগঙ্গাপ্রভবাচ্চ বৈ।
তির্যাপ্ত ত্রবিস্তাণিঃ সহস্রত্রমেব চ ॥
দ্বীপো হ্যাপনিবিষ্টোহয়ং মেটছেরন্তেমু নিত্যশঃ।
পূর্বের্কিরাতা হাল্যান্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্থৃতাঃ ॥
ব্যান্ধাঃ ক্ষত্রিয়া বৈশ্যা মধ্যে শুদ্রাক্ষ ভাগশঃ।
ইজ্যায়ন্ধবণিজ্যান্যৈব্রুরন্তের ব্যবস্থিতাঃ ॥"

( ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ ৪৮।১২-২৭)

\* "নাভঃ পুত্রস্ত শ্বষভান্তরতো চাভবন্ততঃ।
তক্ত নারা ছিদং বর্বং ভারতং চেতি কীর্ত্তাতে॥" (কুমারিকা ৩৩ আঃ)

( নারসিংহপুরাণ ৩০ অধ্যায় দ্রন্তব্য )

ক প্রতিবাহন ক্ষিত্র ক্ষিত্র ক্ষিত্র স্থান স্থান বিশ্বাধ

† ''হিমাহ্বং দক্ষিণং বর্ষং ভরতায় দদৌ পিতা। তশ্মাচ্চ ভারতং বর্ষং "—( মার্কণ্ডেয় পু• )

XIII

এই ভারতবর্ষের নয়টী বিভাগ কথিত হইয়া থাকে।
ইহার প্রত্যেক ভাগই সমুদ্র দ্বারা অস্তরিত থাকায় পরস্পর
অগমা। এই নয়টী বিভাগের নাম ইন্দ্রদীপ, কশেরু, তামবর্ণ,
গভস্তিমান, নাগন্ধীপ, সৌম্য, গন্ধর্ম ও বারুণ। উক্ত অপ্তদ্বীপ,
এতদ্বির এই সাগরবেষ্টিত দ্বীপই নবম। এই নবম দ্বীপের
উত্তরদক্ষিণে আয়ত সহস্র যোজন, কিন্তু কুমারিকা হইতে
গঙ্গা পর্যান্ত ইহার উত্তর দক্ষিণে বক্রভাবে বিস্তার তিন
সহস্র যোজন। এই নবম দ্বীপের প্রান্তভাগে সর্মনা বহুতর
মেচ্ছ বাস করে। ইহার পূর্বিসীমায় কিরাতগণ ও পশ্চিমে যবনগণ এবং ইহার মধ্যভাগে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্র ও শুদ্র এই চারি
বর্ণ যক্ষ, যুদ্ধ ও বাণিজ্যাদি অবলম্বনপূর্বক বাস করিতেছে।
বামনপুরাণে এই নবমন্বীপ কুমারদ্বীপ নামে উক্ত হইয়াছে।\*
বামনপুরাণ মতে—

"পূর্ব্বে কিরাতা যস্তাস্তে পশ্চিমে যবনাঃ স্মৃতাঃ। আন্ধ্রা দক্ষিণতো বীর তুরুষাশ্চাপি চোত্তরে॥"

অর্থাৎ এই কুমার-দ্বীপের পূর্ব্বসীমায় কিরাত রাজ্য,পশ্চিমে যবন রাজ্য, দক্ষিণে আন্ধ্র, রাজ্য এবং উত্তরে তুরুক্ষ রাজ্য অবস্থিত। এই কুমারদ্বীপই অধুনা ভারতবর্ষ নামে বিখ্যাত। এই নবম দ্বীপ ভিন্ন অপর আটটী দ্বীপ বর্ত্তমান ভারতবর্ষের বাহিরে ভারত মহাসাগরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া বোধ হয়। উহাদিগের মধ্যে তামবর্ণ ও নাগদ্বীপ বর্ত্তমান সিংহলদ্বীপের অংশ বিশেষ বলিয়া খ্যাত ছিল, তাহার বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ইন্দ্রদ্বীপাদির প্রাচীন নাম পরিবর্ত্তিত হওয়ায় তাহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থান নির্ণর করা এক প্রকার ছঃসাধ্য।

পুরাণমতে ভারতীয় অনুদীপ।

উক্ত নয়টী দ্বীপ ব্যতীত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে আর কয়েকটী
ভারতীয় অন্ত্রনীপের উল্লেখ আছে। যথা—

"অঙ্গদ্বীপং যবদ্বীপং মলয়দ্বীপমেব চ।
শঙ্খাবীপং কুশদ্বীপং বরাহদ্বীপমেব চ॥
অঙ্গদ্বীপং নিবাধ ত্বং নানাসজ্জসমাকুলং।
নানামেচ্ছগণাকীর্নং তদ্বীপং বছবিস্তরং॥
হেমবিক্রমপুর্ণানাং রত্বানামাকরং ক্ষিতৌ।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রং সন্্বিতং লবণান্ডসা॥
তত্র চক্রগিরিনাম নৈকনির্ব্রকন্দরঃ।
তত্র সা তু দরী চাস্ত নানাসত্ত্বসমাশ্রমা॥

"অয়য়ৢ নবময়েয়াং দ্বীপঃ দাগরদংবৃতঃ।
 কুমারাখ্যপরিঝ্যাতো দ্বীপোহয়ং দক্ষিণোন্তরঃ।" ( বামনপুরাণ )
 ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যায়ে এই নবম দ্বীপ 'কুমারিকা' নামে বর্ণিত হইয়াছে।

স মধ্যে নাগদেশস্ত নৈকদেশো মহাগিরিঃ। কোটিভাাং নাগ-নিলয়ং প্রাপ্তো নদনদীপতিং॥ যবদীপমিতি প্রোক্তং নানারত্বাকরান্বিতম। তত্রাপি হ্যাতিমান্নাম পর্বতো ধাতৃমণ্ডিত:॥ সমুদ্রগানাং প্রভবঃ প্রভবঃ কাঞ্চনস্য তু। **उरेथव मनम्बी** भरमवरमव स्मःवृज्य ॥ মণিরভাকরং স্ফীতমাকরং কনকস্ত চ। আকরং চলনানাঞ্চ সমুদ্রানাং তথাকরং ॥ नानास्त्रष्ट्रश्नाकीर्गः निमेश्क्विप्रिक्ष्यः। তত্র শ্রীমাংস্ক মলয়ঃ পর্বতো রজতাকরঃ॥ মহামলয় ইতোবং বিখ্যাতো বরপর্বতঃ। দ্বিতীয়ং মন্দরং নাম প্রথিতঞ্চ সদা ক্ষিতৌ॥ অগস্ত্যভবনং তত্র দেবাস্থরনমস্কৃতং। তথা কাঞ্চনপাদশু মলয়স্থাপরস্থ হি॥ निकृदेश्व जुगरमा गरिक्य ता खार मिक्स स्वित विकः। নানাপুষ্পফলোপেতং স্বর্গাদপি বিশিষ্যতে ॥ তথা ত্রিকূটনিলয়ে নানাধাত্বিভূষিতে। অনেকযোজনোৎসেধে চিত্রসানুদরীগৃহে॥ তশু কূটতটে রম্যে হেমপ্রাকারতোরণা। নিৰ্য্যহবলভী চিত্ৰা হৰ্ম্যপ্ৰাদাদমালিনী॥ শতধোজনবিস্তীর্ণা ত্রিংশদ্ধোজনমায়তা। নিত্য প্রমূদিতা ক্ষীতা লঙ্কা নাম মহাপুরী। সা কামরূপিণাং স্থানং রাক্ষসানাং মহাজ্বনাং। আবাসো বলদুপ্তানাং তদিভাদেব বিদ্বিষাং॥ মানুষাণামদন্বাধা হুগম্যা সা মহাপুরী। তম্ম দ্বীপম্ম বৈ পূর্ব্বে তীরে নদনদীপতে: ॥ গোকর্ণনামধেয়ভ্র শঙ্করাভালয়ে। মহান। তথৈৰ রাজ্যং বিজেয়ং শঙ্খদ্বীপ-সমাস্থিতং ॥ শতযোজনবিস্তীণং নানামেচ্ছগণালয়ং। তত্র শঙ্খগিরিনাম ধৌতশঙ্খদলপ্রভঃ॥ নানারত্নাকরঃ পুণ্যঃ পুণাক্তর্ভিনিষেবিতঃ। শঙ্খনাগা মহাপুণ্যা যন্ত্ৰাৎ প্ৰভবতে নদী ॥ যত্র শঙ্খমুখো নাম নাগরাজকৃতালয়:। তথৈব চ কুশ্দীপং নানাপুণ্যোপশোভিতম ॥ নানা গ্রামসমাকীর্ণং নানারত্নাকরং শিবম। কামদা নাম বিখ্যাতা ছুইচিভনিবহঁণী॥ মহাভাগা ভগবতী প্রভাভিস্তাভিরিজাতে। তথা বরাহদ্বীপে চ নানা মেচ্ছগণাকুলে ॥ নানাজাতিসমাকীর্ণে নানাধিষ্ঠানপত্তনে।

ধনধাসমূতে ক্ষীতে ধর্মিষ্ঠজনসঙ্কলে।
নদীশৈলবনৈশ্চিত্রৈর্ব প্রপুষ্ণকলোপগৈঃ॥
বরাহপর্কতো নাম তত্র রম্যঃ শিলোচ্চয়ঃ।
অনেক কন্দরদরী-গুহা-নিঝ্র-শোভিতঃ॥
তন্মাৎ স্করসপানীয়া পুণ্যতীর্থতরঙ্গিণী।
বারাহী নাম বরদা প্রবৃত্তান্ত মহানদী॥
বারাহর্রপেণ তত্র বিষ্ণবে প্রভ্বিষ্ণবে।
অনন্তদেবতান্তক্মৈ নমস্ক্রিস্তি বৈ প্রজাঃ॥
এবং ষড়েতে কথিতা অনুদ্বীপাঃ সমস্ততঃ।

ভারতদ্বীপদেশো বৈ দক্ষিণে বছবিস্তরঃ ॥"(ব•পূ৽৫১।১৪-৪২)
অর্থাৎ অঙ্গদ্বীপ, যবদীপ, মলম্বীপ, শঙ্কদ্বীপ,
কুশ্বীপ ও বরাহনীপ নামে প্রসিদ্ধ বছবিধ প্রাণিপরিপূর্ণ
নানা রত্নের আকর ছয়টী দ্বীপ আছে। বিশাল অঙ্গদ্বীপে
মেচ্ছজাতি অবস্থান করে এবং ইহাতে স্ক্বর্ণ, প্রবাল ও নানাবিধ রত্নের ধনি আছে। এই দ্বীপ বছবিধ নদী, পর্বত ও
বন দ্বারা অলঙ্ক্ত এবং লবণসমুদ্র দ্বারা পরিবেষ্টিত। এখানে
চক্র নামে এক পর্বত আছে। তাহার গুহাসমূহ অতি
বিস্তৃত ও নানাবিধ প্রাণিপুঞ্জে পরিপূর্ণ। এই মহাগিরি নাগদেশের মধ্যে অবস্থিত। ইহার উপরে বছ প্রদেশ আছে।
পর্বতের প্রাস্তভাগদ্র সমুদ্র স্পর্শ করিয়াছে।

যবদীপ বছবিধ রত্বের আকর, ইহাতে নানাধাতুমপ্তিত ছাতিমান্ নামক একটা পর্বত আছে। এই পর্বত হইতে আনেক নদী উৎপন্ন হইয়াছে এবং ইহাতে নানাবিধ রত্ন পাওয়া যায়।

মলয়নীপে বছবিধ চন্দন, স্বর্গ, মণি ও রত্ন পাওয়া যায়।
এখানে অনেক ফ্লেচ্ছ বাস করিয়া থাকে। ইহাতে অনেক
নদী ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পর্বত আছে। এই দ্বীপ বছবিধ বন ও উপবন
দ্বারা পরিশোভিত হওয়াতে ইহার প্রাকৃতিক শোভা অতিশয়
মনোহারিণী। এখানে রজতাকর মলয় পর্বত আছে। ইহা
মহামলয় নামেও অভিহিত হইয়া থাকে। ইহাতে মন্দার
নামে আর একটী পর্বত আছে। এই পর্বতে দেবাস্থরপুজিত অগস্তা মুনির আশ্রম প্রতিষ্ঠিত ছিল। পূর্ব্বোক্ত
মলয় পর্বতের স্বর্ণময় পাদে মনোহর ত্ণাদিনির্দ্বিত অতি
পবিত্র এক আশ্রম আছে। সেই স্থান সর্বাদা
অবতীর্গ হইয়া থাকে। তথায় ত্রিক্ট-নিলয়ে নানাধাত্রিভূষিত
অত্যাক্ত নানাবিধ সামু ও গুহাশোভিত মনোহর শৃঙ্গে, স্বর্ণময়
প্রাচীর ও তোরণযুক্ত প্রাসাদমালায় শোভিত লঙ্কাপুরী
পরিশোভিত আছে। ইহা শত যোজনবিস্কৃত ও ত্রিশত যোজন

দীর্ঘ। এখানে স্থারেরী কামরূপী মহাবলশালী রাক্ষসগণ অবস্থান করে। এই স্থান মনুষ্যগণের অগম্য বলিয়া কখনও মানব কর্ত্তক পরিপীড়িত হয় নাই।

এই দ্বীপের পূর্ব্ব দিকে সমুদ্রের নিকটে শঙ্খদীপ। তথায় গোকর্ণ নামক মহাদেবের অতি বৃহৎ আলম্ব ও শত যোজন বিস্তৃত একটা রাজ্য আছে। ইহাতে বহুবিধ ফ্লেড্জাতি অবস্থান করে। এথানে বহুবিধ রত্নপরিপূর্ণ শঙ্খের স্থায় শুত্রবর্ণ অতি মনোহর শঙ্খ নামক এক পর্ব্বত আছে। ইহাতে সংকর্মশালা প্রাণিগণ বাস করেন। এই পর্ব্বত শঙ্খনাগা নাম্মী পূত্রসলিলা নদী প্রবাহিত হইয়াছে। এই পর্ব্বতেই শঙ্খম্থনামক নাগরাজের আলম্ব আছে।

নানাবিধ কাননাদিপরিশোভিত, বছগ্রামসমাকীর্ণ, নানারত্বাকর, ও বছবিধ পুণ্যবান্ লোক-পরিপূর্ণ কুশদ্বীপ ভারতপ্রাস্তে অবস্থিত আছে। এথানকার মন্বয়গণ, ছষ্ট-চিত্রবিনাশিনী মহাভাগা ভগবতী কামদা দেবীর পূজা করিয়। অভীষ্ট লাভ করে।

বরাহদ্বীপ অধিকদংখ্যক শ্লেচ্ছগণের আবাদ স্থান।
এখানে অপরাপর জাতিও আছে। ইহা বছবিধ ধনধান্যে
পরিপূর্ণ। এই দ্বীপে বছবিধ নদী, পুস্পফলশোভিত বন এবং
বরাহ নামক শিলামর অতি রমণীর এক পর্বত আছে। এই
পর্বত হইতে নির্মাণসলিলা তরঙ্গময়ী বারাহী নদী উংগর
হইয়াছে। এখানকার মন্ত্য্যগণ একাগ্রচিত্তে সেই সর্ব্বলোকপ্রস্বকারী অনন্ত বিষ্ণুকে নমস্কার ও পূজাদি করিয়া থাকে,
অন্ত দেবতার উপাসনা বা ভজনা করে না। এইরূপে দক্ষিণদিকে বছবিধ ভারতদ্বীপ রহিয়াছে। (ব্রহ্মাণ্ডপু৽)

উপরে যে ছয়টী ভারতীয় অয়্বীপের কথা লিখিত হইল, ঐ দ্বীপগুলি ভারত মহাসাগরে অবস্থিত, এতন্মধ্যে অঙ্গদ্বীপ এখন অন্ম্ বা কম্বোজ নামে [কম্বোজ দেখ।], যবদীপ এখন স্থমাত্রা নামে [উপনিবেশ শব্দ দেখ।], শঙ্খদ্বীপ এখন সম্বাত্রা নামে এবং বরাহ দ্বীপ এখন অষ্ট্রেলিয়া নামে খ্যাত আছে। বর্তুমান ভৌগোলিকেরাও ঐ গুলিকে ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ (Indian-Archipelago) নামে বর্ণনা করিয়া থাকেন।

পৌরাণিক খণ্ড বা বর্ত্তমান ভারতবর্ষ।

প্রায় প্রতি পুরাণেই ভারতবর্ষের বিষয় অল্পবিস্তর আলোচিত হইরাছে, অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে ইহার বিষয় আলোচনা
করিয়া দেখা যাউক। মার্কণ্ডেয়পুরাণে লিখিত আছে, একমাত্র
ভারতবর্ষ ব্যতীত আর কোথায়ও পাপ বা পুণ্যের ফলভোগ
করিতে হয় না। এখানেই স্বর্গ ও এইখানেই অপবর্গ।

মহেন্দ্র, মলয়, সহা, শুক্তিমান্, ঋক্ষ, বিদ্ধা ও পারিপাত্র এই সাতটা ভারতবর্ষের কুলপর্কত। এই সকল পর্কতের সমীপে সহস্র সহস্র পর্কত আছে। ইহাদের সামু সকল বিস্তৃত, উচ্ছিত, বিপুলায়ত এবং মনোজ্ঞভাবযুক্ত।

এই ভারতবর্ষে কোলাহল, বৈল্রাজ, মন্দর, দর্দর, বাতখন, বৈহাত, মৈনাক, খরদ, তৃপপ্রস্থ, নাগগিরি, রোচন,
পাণ্ডর, পূষ্প, উর্জয়য়ৢয়য়ৢ, রৈবত, অর্ক্র্দ, ঋষ্যমুক, গোমস্ফ,
কুটশৈল, ক্রতম্মর, প্রীপর্মত, ক্রোর এবং অন্যান্ত শত ধর
বৈ পর্মত আছে, তাহাদের দারা জনপদ দকল মেচ্ছ ও
আর্য্য এই তুইভাগে বিমিশ্রিত হইয়াছে।

ভারতবর্ষে গলা, সরস্বতী, দিশু, চক্রভাগা, যমুনা, শতদ্র, বিতন্তা, এরাবতী, কুহু, গোমতী, ধৃতপাপা, বাহুদা, দৃশরতী, বিপাশা, দেবিকা, বংকু, নিশ্চীরা, গওকী, কৌশিকী এই সকল নদী হিমালয়ের পাদদেশ হইতে সমৃত্বুত ইইয়াছে। আর্যা ও ফ্লেছ্গণ এই সকল নদীর জল পান করিয়া থাকে।

(तमग्रुकि, त्रमत्रकी, त्रुक्षी, निम्नू, त्रिश्री, निम्नी, স্দানীরা, মহী, পারা, চর্ম্মগতী, তাপী, বিদিশা, বেত্রবতী, শিপ্রা, ও তরণী এই সকল নদী পারিপাত্র পর্বতকে আশ্র করিয়াছে। শোণ, নর্মদা, স্থরণা, অদ্রিজা, মন্দাকিনী, मगानी, ठिवकृषी, ठिटवां पना, उमाना, कत्रतमाना, निमाठिका. পিপ্ললী, শ্রোণি, বিপাশা, বঙ্গুলা, স্থমেরুজা, ভক্তিমতী, শকুলী, ত্রিদিবা, ক্রমু, এবং বেগ্রাহিনী ইহারা ঋক্ষ পর্বতের পাদদেশ হইতে প্রস্থতা হইয়াছে। শিপ্রা, পয়েষণী, নির্বিদ্যা, ठानी, निषधावणी, त्वधा, देवज्वली, निनीवाली, कूमूवजी, করতোয়া, মহাগোরী, তুর্গা, অন্তঃশিরা, ইহারা বিদ্যাপাদ-প্রস্তা এবং সকলেই পুণ্যতোয়া ও পবিত্রস্বভাবা। গোদাবরী. ভীমরথা, কৃষ্ণবেগা, তুঙ্গভদা, স্বপ্রয়োগা, বাহা, ও কাবেরী এই সকল নদী বিদ্ধাপাদ হইতে নিজ্ঞান্তা হইয়াছে। ক্বত-মালা, তামপর্ণী, পুষ্পজা ও উৎপলাবতী মলয়াদ্রিসভূতা এই সকল নদীর জল অতি স্থশীতল। পিতৃকুল্যা, সোমকুল্যা, ঋষিকুল্যা, ইক্ষ্কা, তিদিবা, লাঙ্গলিনী ও বংশকরা, প্রভৃতি ननी मकंग मरहन भर्ति इहेरक छेरभन । श्रिक्ना, कुमाती, यक्ता, यक्ताहिनी, क्ता, त्रवामिनी, इंशात एकियान् तर्वा হইতে প্রস্ত হইয়াছে। হিমবং পাদবিনিঃস্তা সরস্বতী ও গঙ্গা প্রভৃতি নদী সকল পরম পবিত্রস্বরূপা। এই দকল মহানদী ভিন্ন সহস্ৰ সহস্ৰ ক্ষুদ্ৰ নদীও আছে। ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ বর্ষাকালে প্রবাহিত, অবশিষ্ঠ-अनि मनाकानश्रवाहिनी।

মংস্ত, অশাক্ট, কুলা, কুন্তল, কাশি, কোশল, অথর্জ, কলিঙ্গ, মলক, বৃক, এই সকল জনপদ মধ্যদেশে অবস্থিত। যেখানে গোদাবরী নদী প্রবাহিত, সহপর্জতের সেই সকল উত্তর বিভাগে যে সকল দেশ আছে, সেই সমস্ত দেশ পরম রমণীয় ও সর্বোৎক্ষ্ণ।

মহাত্মা ভার্গবের রমণীয় গোবর্জনপুর, বাহলীক, ঘাটধান, আভীর, কালতোর, অপরাস্ত, শৃদ্র, পল্লব, চর্মচণ্ডিক, গান্ধার, যবন, দিল্ল, দোবার, মদ্রক, শতক্রজ, কলিঙ্গ, পারদ, হারহুণ মাঠর, বহুভদ, কৈকেয়, দেশমালিক, ক্ষতিয়োপনিবেশ, বৈশ্র ও শ্দ্রকুল, কাঘোজ, দরদ, বর্ষর, হর্ষবর্জন, চীন, তুথার, বাহুতী, আত্রেয়, ভরদ্বাজ, পুজল, কশেরুক, লম্পাক, শূলকার, চূলিক, জগুড়, ঔপক, আনিভদ, কিরাত, তামস, হংসমার্গ, কাশ্মীর, তঙ্গন, শূলিক, কুহক, ওর্গ, দর্ম, এই দক্ল জনপদ উত্তর দিকে অবস্থিত।

প্রাচ্য জনপদ—অধ্রাবক, মুদকর, অন্তর্গিরি, বহির্গিরি, প্রবঙ্গ, বঙ্গের, মালদ, মালবভিক, রন্ধোত্তর, প্রবিজয়, ভার্গব, মলক, প্রাগ্জ্যোতিষ, মদক, বিদেহ, তাম্রলিপ্ত, মল, মগধ ও গোমস্ত ইহারা প্রাচ্য জনপদ। দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ—-পুণ্ডু, কেরল, গোলাঙ্গুল, শৈলুষ, মৃষিক, কুস্থম, বাসক, মহার ট্র, মহিষক, কলিঙ্গ, আভীর, বৈশ্রিক, আঢ্যক, শবর, পুলিন্দ, বিদ্যুমোলেয়, বৈদর্ভ, দণ্ডক, পৌরিক, মৌলিক, আশক, ভোগবর্দ্ধন, নৈষিক, কুন্তল, অনু, উদ্ভিদ ও বনদারক এই সকল দেশ দাক্ষিণাত্য।

অপরান্তদেশন্থিত জনপদ—স্থপারক, কালিবর্ণ, ছুর্গ, তালিকট, পুলিন্দ, স্থমীন, রূপপ, খাপদ, কুরুমী, কটাক্ষর, নাদিক্য, উত্তর নর্মদ, ভরুকচ্ছ, মাহের, সারস্বত, কাশ্মীর, স্থরাষ্ট্র, আবস্ত্যা, ও আর্ব্বিদ্ব এই সকল অপরাস্ত দেশ।

সরজ, করুষ, কেরল, উৎকল, উত্তমার্ণ, দশার্ণ, ভোজ, কিছিরা, তোশল, কোশল, তৈপুর, বৈদিশ, তুষুর, তুষুল, পটু, নৈষধ, অরজ, তুষ্টিকার, বীতিহোত্র ও অবন্তি এই সকল জনপদ বিরাপৃষ্ঠে অবস্থিত। নীহার, হংসমার্গ, কুরু, গুর্গণ, থস, কুন্ত, প্রাবরণ, উর্ণ, দার্ব্ব, তিরার্ত্ত, মালব, কিরাত ও তামদ এই সকল পার্ব্বত্য দেশ। এই সকল স্থানেই সত্য ও ত্রেতাদি চতুর্যুগের বিধি প্রচলিত আছে। এই ভারবর্ষের দক্ষিণ, পশ্চিম ও পূর্ব্বে মহাদাগর। হিমালয় পর্বত্ত ইহার উত্তরে ধর্মগুণাকারে অবস্থিত। কেবল এই ভারত্বর্ষেই মানব শুভাশুভ কর্মান্ত্র্যারে ব্রহ্মত্ব, দেবত্ব, মন্ত্র্যুগ্র প্রভৃতি লাভ করিয়া থাকে। ইহাই একমাত্র কর্মভূমি, দংসারে ইহা ভিন্ন দ্বিতীয় কর্মভূমি নাই। দেবগণও দেবত্ব

হইতে ভ্রপ্ত হইরা এখানে মনুষ্যত্ব লাভ করিবার জন্ম সর্বাদ্য অভিলাষ করেন। মনুষ্যেরা এখানে যাহা করে, স্থুর বা অন্তরেরাও তাহা করিতে পারে না। ( মার্কণ্ডের পু. ৫৭ অ.০)

বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে,—ভারতবর্ষের বিস্তার নব সহস্র যোজন। ভারতবর্ষ স্বর্গ ও মোকগামী পুরুষদিগের कर्षाज्ञि। এইथात्न भट्टल, भनव्र, मञ्ज, अक्तिमान् अक, বিন্ধা ও পারিপাত্র এই সাতটী কুল পর্মত আছে। এই-স্থান হইতে স্বর্গাদি এবং পাতালাদি লোকে গমন করা যায়। অন্ত কোনও স্থানে মনুষ্যদিগের কর্ম্মের বিধি নাই। हेशांत्र शृद्धि कितां छ ११ भिराम यवन, धवर मधायर व ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য ও শূদ্র যক্ষ্য যুদ্ধ ও বাণিজ্য প্রভৃতি অবলম্বন করিয়া বাস করিতেছে। শতক্র ও চক্রভাগা প্রভৃতি ननी हिमानरम् मनरम् इटेर निर्गठ इटेमारह। ও স্থরদাদি নদী বিদ্যাচল হইতে, তাপী ও পয়োষ্টী প্রভৃতি नहीं श्रक পर्वा इरेट, त्रानावती, जीमत्रथी । क्रकादवी अज्ि **মহ পর্বত হইতে, কৃতমালা ও তাম্রপর্ণী-আদি মলয় পর্বত** इटेट, जित्नामा ७ अधि-कूनाानि मरश्क्र शर्के इटेट इरेबारह। এर नकन ननीत मस्य मस्य भाषा-ननी ७ উপনদী আছে। কুরু-পঞ্চালবাসিগণ, মধ্যদেশাদি স্থানবাসি-জনগণ, পূর্বদেশবাদিগণ, পুণ্ডু, কলিঙ্গ, মগধ ও সমস্ত দাক্ষিণাত্যবাসিগণ এবং ইহা ভিন্ন অপরাস্ত, সৌরাষ্ট্র, শূর, ভীর, অর্বাদ, কারুষ, মালব ও পারিপাত্রনিবাসিগণ, टमीवीत, टेमसव, इन, भाव ७ भाकनवानिशन व्यवः मज, आताम, অষ্ঠ ও পারদীকাদি বিভিন্ন দেশবাদিগণ ঐ সকল নদীতীরে वात्र এवः अ नमीत जनभान कतिया थारक। (विकृभूतांग)

পুরাণে ভারতবর্ষের বেরূপ দীমা ও জনপদাদির উল্লেখ আছে, তাহাতে প্রাচীন ভারতবর্ষের আকার বর্ত্তমান ভারতের আকৃতি অপেক্ষা কিছু বৃহৎ ছিল বলিয়া বোধ হয়। যে সময়ে পুরাণাদি সঙ্কলিত হইরাছিল, তৎকালে পশ্চিমে যবননিবাস আরোনিয়া বা পারস্ত, পূর্বে পূর্ব্বোপদীপের সীমান্তস্থ ক্ষোজ বা আনাম; উত্তরে তুর্কিস্থান এবং দক্ষিণে সিংহলদ্বীপ পর্যান্ত ভারতবর্ষের দীমান্তর্ভুক্ত ছিল। নানা বৈদেশিক আক্রমণে ইহার আয়তন ক্রমশঃ থর্ক হইয়াছিল।

প্রাকৃতিকদৃশ্য ও ভূ-বৃত্তান্ত।

ভারতবর্ষের আকৃতি একটা ত্রিভুজের ন্যায়। গিরিশ্রেষ্ঠ হিমালর তাহার ভূমি এবং পূর্ব্ববাট ও পশ্চিমঘাট বাহুরয়। অক্ষা॰ ৮° হইতে ৩৫° উঃ এবং দ্রাঘি• ৬৬° ৩৮´ হইতে ৯৮° ৩২´ পূঃ। উত্তরে হিমালয় পর্বতের হুর্ভেন্ন প্রাচীর পার ইইলে তিব্বতের মালভূমি। দিদিণে ভারত মহাসাগর। ভারত মহাসাগরের একটা শাথা আরবসাগর পশ্চিমে কিছুদ্র পর্যান্ত ও দিতীয় শাথা বঙ্গোপদাগর পূর্বে কিয়ংদ্র পর্যান্ত বিস্তৃত। উত্তরপশ্চিম কোণে হিমালয় হইতে নির্গত দালিমান ও হালাপর্যতের প্রাচীরপার হইলে আফগানিস্থান ও ইংরাজের রক্ষিত বলুচিস্থান। পূর্বে হিমালয়নির্গত অন্নত গিরিপ্রানী বঙ্গোপদাগরতটে নিগ্রেদ্ অন্তরীপ পর্যান্ত বিস্তৃত। এই নাত্যুক্ত গিরিপ্রাচীর পার হইয়া ইংরাজরাজ ব্রহ্মদেশ অধিকার করিয়া ভারতের অন্তর্গত করিয়া লইয়াছেন। উত্তরে হিমালয় পর্বতের ক্রোড়ে প্রত্যন্ত পর্বতের উপর পার্বতীয় স্বাধীন রাজ্য নেপাল ও ভূটান এবং সিকিমদেশ।

বিদ্যাচল ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিরা ইহাকে তুইভাগে বিভক্ত করিরাছে। উত্তরে আর্যাবর্ত ও দক্ষিণে দাকিণাত্য। আর্যাবর্ত আবার চারি ভাগে বিভক্ত। যথা হিমালরপ্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, প্রাচ্য প্রদেশ ও প্রতীচ্য প্রদেশ। দাক্ষিণাত্যও চারিভাগে বিভক্ত। যথা, নশ্মদাপ্রদেশ, গোদাবরীপ্রদেশ, কৃষ্ণাপ্রদেশ ও কাবেরীপ্রদেশ।

আর্যাবর্ত্ত ,—উত্তরে তিকাতের তিন মাইল উচ্চ মালভূমি ও দক্ষিণে দক্ষিণাপথের অর্দ্ধ মাইল উচ্চ মালভূমির মধ্যে আর্য্যা-বর্ত্তের পূর্ব্বপশ্চিমবিস্তারী নিমক্ষেত্র। উত্তরের ও দক্ষিণের মালভূমির জলস্রোত নদীর আকারে এই নিয় ভূমিতে পতিত হইতেছে; ও উভয় মালভূমি হইতে কৰ্দ্দম আনিয়া কতকালে এই প্রান্তরকে আচ্ছাদিত করিয়াছে। এই মৃত্তিকার কত নীচে গেলে তবে পাষাণ পাওয়া যায়। কিন্তু দক্ষিণে মাল-ভূমির উপরে কোমল মুত্তিকা জমে নাই, পাষাণ বাহির হইয়া আছে। কাজেই আর্য্যাবর্ত্ত বেমন উর্বর শশুশালী প্রদেশ, দক্ষিণাপথ তেমন নয়। আর্য্যাবর্ত্তে তিনটা বুহং নদী। > পশ্চিমে সিন্ধু; হিমালয়ের উত্তর হইতে বাহির হুইয়া হিমালয়ের প্রাচীর ভেদ করিয়া পঞ্জাবদেত্রে নামিয়াছে। শতক্র, বিপাশা, চক্রভাগা, ইরাবতী, ও বিতস্তা এই পাঁচ নদী ক্রমে সিন্ধুর সহিত যুক্ত হইয়াছে। এই পঞ্চনদবিধৌত প্রদে-শের নাম পঞ্চনদ দেশ বা পঞ্জাব। পঞ্জাবের পর সিন্ধুনদী দিন্ধু-প্রদেশের মরুভূমিতে প্রবেশ করিয়াছে। বলুচিস্থানের মরুভূমি বেন হালা পর্বত পার হইয়া এতদূর পর্যান্ত আদিয়াছে। সেই মধ্য দিয়া চলিয়া দিব্ধুনদী আরবদাগরে মিলিতেছে। পশ্চিমে যেমন দিক্ন পূর্বে তেমনি ২ ত্রহ্মপুত্র। ত্রহ্মপুত্রও হিমালয়ের উত্তর ক্রোড়ে উৎপর। পূর্ব্ব প্রান্তে রাস্তা কাটিয়া বাহির হইয়া ব্রহ্মপুত্র কিছুদূর পর্যান্ত পূর্বমুখী। হিমালয় ক্রোড়ে ভূটান দেশ; দক্ষিণে বঙ্গোপদাগর পর্যান্ত

বিস্তৃত উচ্চ পার্বব্য প্রদেশ কাটিয়া ব্রহ্মপুত্র চলিয়াছে। এই থাতের নাম আদাম উপত্যকা। আদাম উপত্যকা বেন বাঙ্গালা প্রদেশের পূর্বদার। এই দরজা দিয়া ত্রহ্মপুত্র বাঙ্গালার সমভূমিতে প্রবেশ করিয়া দকিণমুখে গঙ্গার সহিত মিলিত হইয়াছে। উভয়ের মিলিত স্রোত বঙ্গোপদাগরে প্রেবাহিত।

মধ্যে ৩ গঙ্গা। গঙ্গা হিমালয়ের দক্ষিণ ক্রোড়ে উৎপর। দ্রবী-ভূত তুষারের ধারা আশেপাশে স্রোত সঞ্চয় করিতে করিতে হরিবারের নিকট সমতটে আসিয়া গঙ্গার বেগ ক্রমে মন্দীভূত। গঙ্গা কিছদর দক্ষিণামুখে চলিয়াছে। প্রয়াগে যমুনাদঙ্গমের निक्ठे निक्नां नात्र्य भानज्ञित উচ্চ পাষাণদেহ मन्नूरथ পড়ায় আর দক্ষিণ মুথে চলিতে না পাইয়া পূর্ববাহিনী হই-য়াছে। দক্ষিণ মালভূমির জল চর্দ্মগতী নদীর আকারে যমুনার জলস্রোত বৃদ্ধি করিয়াছে। প্রয়াগ হইতে রাজমহল পর্যান্ত গঙ্গা মালভূমির ধারে ধারে পূর্ববাহিনী। এই প্রদেশে উত্তরে হিমালয় হইতে যে সকল নদী আদিয়া গন্ধার সহিত মিশিতেছে, তাহাদের মধ্যে গোমতী, সরযূ, গগুকী, ও কৌশিকী थ्रधान। निकर्णत मानजृमि श्रेट्ट त्मान मनीत जन अ এই অঞ্চলে গঙ্গার সহিত মিলিত। রাজমহলের পর গঙ্গা তুই ধারায় বিভক্ত। প্রথম ক্ষীণ্ধারা ভাগীরথী দক্ষিণ্বাহিনী; দিতীয় প্রবল ধারা পদ্মা পূর্বাদক্ষিণবাহিনী। পদ্মার দহিত ব্রহ্ম-পুত্রের মিলনের পর উভয়ের মিলিত স্রোত দক্ষিণমুখে প্ৰবাহিত।

রাজমহল হইতে বঙ্গোপদাগর পর্যান্ত দেশ ত্রিকোণাকৃতি 'ব' দ্বীপ। ইহার দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পশ্চিমে ভাগীরথী; ভাগীরথী পার হইলেই ছোট নাগপুরে দক্ষিণাপথের মাল-ভূমির আরম্ভ বলা যাইতে পারে। পূর্বে পদা ও বন্ধ-পুত্রের মিলিত ধারা; এই ধারা পার হইয়া কিছুদূর গেলেই ত্রিপুরার উচ্চ মালভূমি। উভয় দিকের উচ্চ পাষাণময় मानज्ञित मर्पा এই প্রদেশটা এককালে সাগরগর্ভে ছিল। বঙ্গোপদাগর রাজমহল পর্যান্ত বিস্তৃত ছিল। গঙ্গাপ্রবাহবাহিত কর্দম কালক্রমে সাগরগর্ভ পূর্ণ করিয়া বংসরের পর বংসর মৃত্তিকার আন্তরণ বিছাইয়া এই বৃহৎ প্রদেশ নির্ম্মাণ করি-য়াছে। ভাগীরথী ও পদ্মা হইতে নির্গত সহস্র জলধারা এই ভূমির উপর উর্ণনাভের জালের মত বিস্তৃত আছে। বর্ষার সময় সমগ্র দেশটা জলমগ্র হয়। বর্ষার পর জল আবার নদীর খাত দিয়া বাহির হইয়া যায়। কিন্তু দেশের উপর মাটির ও পলির আন্তরণ রহিয়া যায়।

গঙ্গার স্রোতে যত কাদা ও মাটি ভাদিয়া চলে, পৃথিবীর

মধ্যে আর কোন নদীর স্রোতে তত চলে না। কাজেই দেশনির্মাণশক্তিতে গঙ্গা অতুলনীয়া।

গঙ্গা প্রকৃতপক্ষেই আমাদের দেশের জননী। গঙ্গা কর্ত্তক এই বঙ্গভূমি সাগরগর্ভ হইতে উত্তোলিত ও গঠিত। বাঙ্গালার পশ্চিমস্থ দেশসমূহ গঙ্গা ও তাহার উপনদী-প্রবাহিত পলি দারা উর্বর ও শশুশালী প্রান্তরে পরিণত হইয়াছে। জননী-রূপে তিনি সাধারণের পালয়িত্রী, প্রতিবংসর প্রবাহবক্ষে নৃতন পলি বিছাইয়া ভূমির উর্করতা ও শশুসমুদ্ধি বুদ্ধি করিয়া থাকে। ভারতের কোটি কোটি লোক অনায়াসলব্ধ এই শস্তমন্তার পাইয়া প্রাণ ধারণ করে। অন্যান্য দেশে শস্ত উৎপাদনের জন্ম কত পরিশ্রম করিতে হয়। গঙ্গামাতৃক দেশে ক্লয়ক কেবল বীজ বপন করে ও ফল আহরণ করে, এইমাত্র তাহার

আবার এই অযুত্রলব্ধ শশুসম্পত্তি নৌকা বোঝাই করিয়া গঙ্গাস্রোতে ভাসাইয়া দাও; এক প্রদেশের সম্পত্তি গঙ্গা-প্রবাহ বিনা ব্যয়ে অন্ত প্রদেশে বহন করিয়া লইয়া যাইবে; তুমি কেবল নৌকার উপর তুলিয়া ও নৌকা হইতে নামাইয়া থালাস। আর্য্যাবর্ত্তে অন্তর্বাণিজ্যের জন্ম প্রকৃতি-নিশ্মিত এই রাজপথ ; পথের স্থানে স্থানে মনুষ্য দল বাঁধিয়া বাস করে ও গঙ্গার প্রবাহে সদেশের পণ্যদ্রব্য ভাসাইয়া দেয় ও বিদেশের দ্রব্য উঠাইয়া লয়। এইরূপে গঙ্গাতীরে বড বড সমৃদ্ধিশালী নগর নির্মিত হইয়াছে। আর্য্যাবর্ত্তের যত বড় নগর সকলই গঙ্গার তীরে অথবা গঙ্গার কোন উপনদীর বা শাখা-নদীর তীরে অবস্থিত দেখিতে পাইবে।

আর্যাবর্ত্ত সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্র-বিধোত বিস্তৃত সমতট কেত্র। ইহার প্রদেশ গুলির নাম করিতেছি। পশ্চিমে সিন্ধুতীরে পঞ্চনদধ্যেত ১ পঞ্জাব ; তদক্ষিণে মক্তৃমি তুল্য ২ সিন্ধুপ্রদেশ। পূর্ব্বে ষমুনাতীরে পৌছিয়া প্রদেশের নাম ৩ উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ। তাহার আবার একাংশ গোমতীধৌত ৪ অযোধা।। উত্তরপশ্চিম প্রদেশ পার হইয়া ৫ বিহার। বিহারের পূর্কে আমাদের ৬ বাঙ্গালা। বাঙ্গালার পূর্ব্বোতরকোণে বন্ধপুত-খোদিত ৭ আসাম-উপত্যকা। এই সাত প্রদেশ ব্যতীত উত্তরে হিমালয় ক্রোড়ে পার্বত্য প্রদেশ কয়েকটির নাম করিয়াছি। তন্মধ্যে কাশ্মীর, নেপাল ও ভূটান প্রধান। দক্ষিণাপথ।—আগ্যাবর্ত্তের দক্ষিণে উচ্চ পাষাণময় মালভূমি তাহার নাম দক্ষিণাপথ। এই মালভূমি ত্রিকোণাকৃতি। উচ্চতা অর্দ্ধ মাইল। এককালে মালভূমি আরও উচ্চ ছিল, ইহার উপরটা আরও সমতল ছিল। লক্ষ লক্ষ বংসর বৃষ্টির

ধারায় ও নদীর স্রোতে মালভূমি ক্ষয় হইয়া গিয়াছে। যে

দকল স্থান কর পার নাই, তাহা এখনও উচ্চ থাকিরা পর্বতের মত দেখাইতেছে; যে সকল স্থানে নদী বছকাল ধরিরা রান্তা কাটিরা থাল করিরা দিয়াছে, দেই স্থানে উপত্যকা হইরাছে। মোটের উপর মালভূমির উপরিভাগ এখন আর সমতল নাই; সমগ্র মালভূমি খণ্ড বিখণ্ড উচ্চ নীচ হইরা পর্বত ও উপত্যকার বিভক্ত হইরাছে। পর্বতগুলি কোথাও বা একটানা চলিয়া পর্বতশ্রেণীর মত দেখার; কোথাও বা খণ্ডিত হইরা কুদ্র কুদ্র পাহাড়ের সমষ্টির মত দেখার। এইরূপে উৎপর পর্বতশ্রেণী মালভূমির তিভূজকে তিন দিকে খেরিয়া আছে।

পশ্চিমে আরবদাগরের ধারে ধারে একটা পর্বতশ্রেণী
নাম পশ্চিম ঘাট বা স্থাজিশ্রেণী—গুজরাত হইতে কুমারিকা
পর্যন্ত বিস্তৃত। সমুদ্র হইতে এই উচ্চ শ্রেণী ঠিক সোপানবদ্ধ
ঘাটের মত দেখায়। পুর্বের বঙ্গোপদাগরের ধারেও আর একটা
পর্বতশ্রেণী উড়িয়া হইতে কুমারিকা পর্যান্ত বিস্তৃত। ইহার
নাম পূর্ববাট। এই শ্রেণী পশ্চিমঘাটের মত উচ্চ নয়;
তেমন একটানা অথওও নহে। অনেকগুলি নদী এই
শ্রেণীকে কাটিয়া বাহির হইয়া বঙ্গোপদাগরে পড়িতেছে।
তমধ্যে মহানদী, গোদাবরী, রুফা ও কাবেরী প্রধান।
উক্তর পশ্চিমঘাটকে কোন নদা কাটিতে পারে নাই, দেই
জ্যু ইহা অথও ও একটানা। কেবল উত্তরপ্রান্তে হুই জায়গায় নর্মদা ও তাপ্তী ইহাকে ভেদ করিয়া কাম্বে উপসাগরে
প্রবাহিত।

মালভূমির পশ্চিম ঘাটশ্রেণী, পূর্ব্ব সীমার পূর্ব্বঘাট শ্রেণী, কুমারিকা হইতে প্রায় উভর সমুদ্রের ধারে ধারে উত্তর মুখে গিরাছে। মালভূমির উত্তর সামাতেও একটা পর্বত-শ্রেণী আছে, তাহার নাম বিদ্যাশ্রেণী। কিন্তু বিদ্যাচলকে প্রতশ্রেণী বলিলে ভূল হয়। ইহা একটা পর্বতপ্রাচীরের মত দেখার না। ইহা সর্ব্বতিই খণ্ডিত ও ছিল হইয়া একটা স্থান্তি বিস্তৃত পার্বত্য প্রদেশে পরিণত। এই পার্বত্য প্রদেশের দৈর্ঘ্য গুজরাত হইতে ভাগীর্থীতীর পর্যান্ত; ইহার বিস্তার এক দিকে নর্মান হইতে ব্যুনাতীর পর্যান্ত; স্ব্যু দিকে মহানদী হইতে গঙ্গাতীর পর্যান্ত। এই ভূভাগটা পর্ব্যতস্কুল হর্গম দেশ। এই প্রদেশের একটু বিশেষ বিবরণ আবশ্রক।

এই পার্কাত্য প্রদেশের পশ্চিম সীমায় আরাবল্লী পর্কাত, গুরুরাত হইতে যমুনাতারে দিলী পর্যান্ত বিস্তৃত। গুরুরারের নিকট আরাবল্লীর সর্কোচ্চ শৃঙ্গ আবু বা অর্কান্দ পর্কাত জৈনমনিরে অলঙ্ক্ত। আরাবল্লীর পশ্চিমাংশে ও পূর্কাংশে কিছুদ্র লইয়া রাজপুতানা-প্রদেশ। রাজপুতানার পশ্চিমাংশে সিন্ধু-

প্রদেশের মকভূমি প্রদারিত। পূর্বাংশ পর্বতময়। এই পর্বত-গাত্র দিয়া চর্ম্মণতী উত্তরমুখে যমুনা অভিমুখে প্রবাহিতা। রাজ-পুতনা ও नर्यानात मार्था मालजूमि मालव्यानम ; मालादत পশ্চিমে উপদ্বীপ গুজরাত। রাজপুতনার ও মালবের পুর্বে পর্বতময় স্বদেশীয়ের অধীন মধ্যভারত প্রদেশ ও ইংরাজাধিকত भश अपन्य। এই अपन्य इटेट छे छत्रम्थी (मान शक्ना अछिम् १४ ও পূর্বমুখী মহানদী বঙ্গোপদাগরমূথে ধাবিত। মধ্যভারত ও মধ্যপ্রদেশের পূর্বের আরও ছইটা প্রদেশ; একটা পর্বতসঙ্গুল ছোট নাগপুর ভাগীরথী তার পর্যান্ত বিস্তৃত। ছোটনাগপুরে পার্শনাথ গিরিশৃঙ্গ জৈনমন্দিরে শোভিত হইয়া অর্কাৃদ পর্বতের অনুকরণ করিতেছে। দ্বিতীয় পর্বতসন্থল উড়িয়া বঙ্গোপদাগর-দৈকতে সমাপ্ত। ছোট নাগপুরের কতক জ্বল অজয়, দামো-দর, কাঁসাই, রূপনারায়ণ প্রভৃতি পার্বত্য নদীর সৃষ্টি করিয়া ভাগীরথীতে পড়িতেছে। কতক **জল স্থ**বর্ণরেথা, বৈতরণী প্রভৃতি ক্ষুদ্র নদীর আকারে উড়িষ্যা দিয়া বঙ্গসাগরে মিলি-তেছে। মহানদীও উড়িষ্যা মধ্যে প্রবাহিত।

পার্কতা প্রদেশের দক্ষিণে মালভূমি আর তেমন পর্কত-সঙ্কুল নহে। তবে ভূমি সর্কত্রই উচ্চ নীচ। উভয় ঘাটশ্রেণী দক্ষিণে একত্র হইয়া নীলগিরির উৎপত্তি করিয়াছে। মোটের উপর মালভূমির ঢাল পশ্চিম হইতে পূর্কমুখে। পশ্চিম উচ্চ, পূর্ক নিয়; কাজেই নর্মাদাভূমি পার হইয়া বঙ্গোপ-সাগরে মিলিত হইয়াছে। নদীগুলির একই ভাব। উচ্চ হইতে নীচে নামিবার সময় নদী বেগে চলে; পর্কতে পথ কাটিয়া নামিবার সময় গর্জন করে; সমতলে চলিবার সময় আবার ধীরে চলে।

নশ্দা ও তাপ্তী মালভূমি কাটিয়া চলিয়াছে। উভয়ের মধ্যে পাষাণভূমি উন্নত থাকিয়া পর্বতশ্রেণীর মত দেথাই-তেছে। এই শ্রেণীর নাম সাতপুরা পর্বত।

মালভূমির মধ্যে তিনটা বৃহং প্রদেশ দেশীর রাজার অধিকারে; হায়দরাবাদ, মহিস্তর ও তিরুবাক্ষোড়। ইহাদের উত্তরে, পূর্বের ও পশ্চিমে ইংরেজাধিকার। পূর্বাঞ্চলকে মান্দ্রাজ প্রদেশ বলা হয়। হায়দরাবাদের উত্তরে বেরার।

## বৰ্ত্তমান নাম।

বর্ত্তমান ভারতবর্ষ পাশ্চাত্যগণের নিকট হিন্দুখান নামে পরিচিত। সংস্কৃত 'সিন্ধু' শব্দ জন্ ভাষায় হিন্দু হইয়াছে। এই হিন্দু আবার প্রাচীন গ্রীকদিগের নিকট হিন্দোস বা ইন্দিকোস্ এবং প্রাচীন পারসিকরাজ দরাযুসের শিলাফলকে ইধুস্, চীন্দিগের নিকট সিম্ভ বা ইম্ভ নামে এবং হিক্ত গ্রন্থে হলু, সিরীয়ক গ্রন্থে হালু, পারসিক গ্রন্থে 'হিলু' এবং আরবীয়দিগের নিকট হিল নামে উল্লিখিত হইয়াছে। বৈদিক ঋষিগণ সিন্ধুনদ প্রবাহিত পঞ্জাব প্রদেশে পূর্ব্বে বাস করিতেন। তাঁহারা 'সপ্ত সিন্ধবঃ' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন। পারসিকদিগের উচ্চারণামুদারে তাহা হিলুতে পরিণত হইয়াছে। এইয়পে পশ্চিম সীমান্তবাসিগণের নিকট সিন্ধুনাসী আর্থ্যগণ হিলু নামে পরিচিত থাকায় যানপ্রভাবকালে সমস্ত উত্তর ভারত বা আর্থ্যাবর্ত্ত হিলুস্থান নামে থাতে হইয়াছিল, তাহা হইতে সমস্ত ভারতবর্ষ হিলুস্থান নামে অভিহিত হইয়াছে।

## রাজকীয় বিভাগ।

অধুনা ভারতবর্ষকে চারিটী রাজকীয় ভাগে বিভক্ত করা হইয়া থাকে। যথা—১ ইংরাজাধিকত রাজ্য, ২ করদ ও মিত্ররাজ্য, ৩ স্বাধীনরাজ্য এবং ৪ অপর মূরোপীয় জাতির অধিকত রাজ্য।

## ইংরাজাধিকৃত রাজ্য।

ইংরাজ-শাসিত রাজ্য ১৪টা প্রধান প্রাদেশিক ভাগে বিভক্ত। যথা—১ বাঙ্গালা, ২ উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও অবোধ্যা (যুক্তপ্রদেশ), ৩ পঞ্জাব, ও ৪ ব্রহ্মপ্রদেশ এক এক জন লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর বা ছোটলাটের অধীন; ৫ বোধাই ও ৬ মাল্রাজ প্রদেশ এক একজন গবর্ণর বা শাসনকর্তার অধীন; ৭ আসাম, ৮ মধ্যপ্রদেশ, ৯ কোড়গ (Koorg), ১০ আজমীর, ও মেহেরবাড়া, ১১ বেরার, ১২ আলামান ও নিকোবর, ১৩ বৃটীশ বলুচীস্থান, ও নবগঠিত ১৪ সীমান্ত প্রদেশ। এই ভাগগুলি স্থপ্রিম গবর্মেন্টের অধীন, গবর্ণর জেনারল (বড়লাট) তাহার সর্ব্বোপরি কর্তা। ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে স্বতন্ত্রই ছিল, বড়লাট ডাফ্রিণ ভারতবর্ষের সামীল করিয়া লইয়াছেন।

বাঙ্গালাপ্রদেশ।—বাঙ্গালা, বিহার, উড়িয়া ও ছোটনাগপুর বাঙ্গালা প্রদেশের অন্তর্গত। প্রধান রাজধানী কলিকাতা। বাঙ্গালা প্রদেশীয় গবর্মেণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৬টী জেলা আছে। নিমে বিভাগ, তদন্তর্গত জেলা ও তাহার সদর উক্ত হইল।

- ১। প্রদিডেন্সি বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—১ চিকিশপরগণা—সদর আলিপুর। ২ নদীয়া, ক্লঞ্নগর। ৩ ঘশোহর, যশোহর। ৪ খুলনা, খুলনা। ৫ মুশিদাবাদ, বহরমপুর
- २। ताजनारी विভाগে १ जिल्ला चाहि, यथा—
  > निनाजभूत, निनाजभूत। २ ताजनारी, तामभूत-त्वामानिमा।

  ॰ तमभूत, तमभूत। ४ वर्छण, वर्छण। ६ भावना, भावना।

- ৬ দার্জিলিং, দার্জিলিং। ৭ জলপাইগুড়ি, জলপাইগুড়ি।
  ৩। ঢাকা বিভাগে ৪ টী জেলা আছে, যথা ১ ঢাকা,
  ঢাকা। ফরিদপুর, ফরিদপুর। ৩ বাকরগঞ্জ, বরিশাল।
  ৪ ময়মনসিংহ, ময়মনসিংহ।
- ৪। চট্টগ্রাম বিভাগে ৩টা জেলা আছে, বথা ১ চট্টগ্রাম, চট্টগ্রাম। ২ নোগাথালি, নোয়াথালি। ৩ ত্রিপুরা, কুমিলা।
- वर्षमान विভाগে ७ दिल्ला আছে, यथा > हावज़ा,
   हावज़ा। २ हगनी, हगनी। ७ वर्षमान, वर्षमान। ८ वांकुज़,
   वांकुज़। ६ वांतुल्म, निष्ठे । ७ सिननीश्रुत, सिननीश्रुत।
- ৬। ভাগলপুর বিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা ১ ভাগল-পুর, ভাগলপুর। ২ মুঙ্গের, মুঙ্গের। ৩ মালদহ, ইংরেজবাজার। ৪ পুর্ণিয়া, পুর্ণিয়া। ৫ সাঁওতাল প্রগণা, নয়াতুমকা।
- ৭। পাটনা বিভাগে ৭টা জেলা আছে, যথা ১ পাটনা, বাঁকিপুর। ২ গয়া, গয়া। ৩ শাহাবাদ, আরা। ৪ দারভাঙ্গা, দারভাঙ্গা। ৫ মুজঃফরপুর, মুজঃফরপুর। ৬ শারণ, ছাপরা। ৭ চম্পারণ, মতিহারী।
- ৮। উড়িব্যা বিভাগে 8 টী জেলা আছে, যথা—১ বালে-খর, বালেখর। ২ কটক, কটক। ১ পুরী, পুরী। ৪ অঙ্গুল, অঙ্গুল।
- ৯। ছোটনাগরবিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—> হাজারিবাগ, হাজারিবাগ। ২ লোহার্দ্দগা, রাঁচী। ও পালামো,
  দালতনগঞ্জ। ৪ সিংহভূম, চাইবাসা। ৫ মানভূমি, পুরুলিয়া।
  উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যাপ্রাদেশ।—উত্তরপশ্চিম ও অযোধ্যা
  প্রদেশীর গবর্মে ণ্টের অধীনে ৯টী বিভাগ ও ৪৮টী জেলা আছে।
- ১। আলাহাবাদ বিভাগে ৭টা জেলা আছে, যথা— ১ আলাহাবাদ, আলাহাবাদ। ২ ফতেপুর, ফতেপুর। ৩ কাণপুর, কাণপুর। ৪ বাঁদা, বাঁদা। ৫ হামিরপুর, হামির পুর,৬ ঝাঁদি, ঝাঁদি। ৭ ঝালন, ঝালন।
- ২। বনারস বিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা—> বনারস, বারাণদী বা কাশী। ২ বালিয়া, বালিয়া। ৩ গাজিপুর, গাজিপুর। ৪ জোনপুর, জৌনপুর। ৫ মীর্জাপুর, মীর্জাপুর।
- ৩। গোরক্ষপুর বিভাগে ৩টা জেলা আছে, যথা— ১ গোরক্ষপুর, গোরক্ষপুর। ২ বস্তি, বস্তি। ৩ আজম-গড়, আজমগড়।
- ৪। আগ্রা বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা > আগ্রা, আগ্রা ২ এতাবা, এতাবা। ৩ মৈনপুরী, মৈনপুরী। ৪ ফরুথাবাদ, ফরুথাবাদ। ৫ ইটা, ইটা ও থাসগঞ্জ। ৬ মথুরা, মথুরা।
- ৫। মিরাট বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা,—> দেরাত্ব দেরা। ২ মিরাট, মিরাট। ৩ আলিগড়, আলিগড় ও কোয়েল।

৪ ব্লন্দসহর, ব্লন্দসহর। ৫ মুজঃফরনগর, মুজঃফরনগর।
 ৬ শাহারণপুর, শাহারণপুর।

৬। কুমায়ুন বিভাগে ৩টী জেলা আছে, যথা > আল-মোরা, আলমোরা। ২ নৈনিতাল, নৈনিতাল। ৩ গড়বাল, শ্রীনগর।

ব। রোহিলথও বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা—
 भাহজহানপুর, শাহজহানপুর। ২ পিলিভীত, পিলিভীত।
 বরেলা, বরেলা। ৪ বৃদাওন, বৃদাওন। মুরাদাবাদ, মুরাদাবাদ।
 বাদ। ৬ বিজনৌর, বিজনৌর।

৮। नक्को विভाগে ७ एकना चारह, यथा—> नथ तो, नथ तो। २ मोठाপूत, मोठाপूत। ० हर्त्नाहे, हर्त्नाहे। ८ उनाउ, उनाउ। ८ ताय्रवहानी, तायवहानी। ७ थ्यती— नक्कीপूत।

১। ফৈজাবাদ বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা—> ফৈজাবাদ, ফৈজাবাদ। ২ বরাইচ, বরাইচ। ৩ গোঁড়া, গোঁড়া। ৪ বড়বাঁকী, নবাবগঞ্জ। ৫ স্থলতানপুর, স্থলতান-পুর। ৬ প্রতাপগড়, প্রতাপগড়।

পঞ্জাব প্রদেশ।—পঞ্জাব গবর্মে ন্টের অধীনে: ৬টা বিভাগ ও ৩১টা জেলা আছে।

১। দিল্লী বিভাগে ৭টী জেলা আছে, যথা—১ দিল্লী, দিল্লী। ২ গুড়গাঁও, রিবাড়ি। ৩ রোহতক, রোহতক। ৪ হিসার, হিসার। ৫ কর্ণাল, কর্ণাল। ৬ অখালা, অখালা। ৭ সিমলা, সিমলা।

২। জালন্ধর বিভাগে ৫টী জেলা আছে, যথা—> জালন্ধর, জালন্ধর। ২ হুসিয়ারপুর, হুসিয়ারপুর। ৩ কাঙ্গ্ডা, কাঙ্গড়া। ৪ লুধিয়ানা, লুধিয়ানা। ৫ ফিরোজপুর, ফিরোজপুর।

০। লাহোর বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা—> লাহোর, লাহোর। ২ অমৃতসর, অমৃতসর। ৩ গুরুদাসপুর, গুরুদাসপুর। ৪ মূলতান, মূলতান। ৫ ঝঙ্গ, ঝঙ্গ। ৬ মণ্ট-গোমরী, মণ্টগোমরী।

৪। রাবলপিণ্ডী বিভাগে ৬টী জেলা আছে, বধা— ১ রাবলপিণ্ডী, রাবলপিণ্ডী। ২ ঝিলম, ঝিলম। ৩ গুজ-রাত, গুজরাত। ৪ শাহপুর,শাহপুর। ৫ গুজরাণবালা,গুজরাণ-বালা। ৬ শিয়ালকোট, শিয়ালকোট।

৫। ডেরাজাত বিভাগে ৪টা জেলা আছে, যথা—১ ডেরা-ইক্ষাইলখাঁ, ডেরাইক্ষাইলখাঁ। ২ ডেরাগাজিখাঁ, ডেরাগাজিখাঁ। তবর, বর্। ৪ মুজঃফরগড়, মুজঃফরগড়।

৬। পেশবার বিভাগে ৩টা জেলা আছে যথা,—> পেশ-বার, পেশবার। ২ হাজারা, হাজারা। ৩ কোহাট। এই বিভাগ এক্ষণে নবগঠিত সীমান্ত প্রদেশের অন্তর্গত।
বোক্ষাইপ্রেসিডেন্সি।—বোদ্বাই গবর্মেন্টের অধীন ৪টী বিভাগ
ও ২০টী জেলা আছে। (বোদ্বাই নগর এই প্রেসিডেন্সির
রাজধানী)।

১। উত্তর বিভাগে ৬টা জেলা আছে, যথা—১ আন্ধদাবাদ, আন্ধদাবাদ। ২ বরোচ, ভরোচ। ৩ থেড়া, থেড়া। ৪ পঞ্চমহল, গোদড়া। ৫ টানা, টানা। ৬ স্কুরাট, স্কুরাট।

২। মধ্য বিভাগে ৬টা জেলা আছে, বথা—> থান্দেশ, ধুলিয়া। ২ নাদিক, নাদিক। ৩ আন্ধাননগর, আন্ধান-নগর। ৪ পুণা, পুণা। ৫ সাভারা, সাভারা। ৬ শোলাপুর, শোলাপুর।

৩। দক্ষিণ বিভাগে ৬টী জেলা আছে, যথা—১ কোলাবা, আলীবাগ। ২ ধারবাড়, ধারবাড়। ৩ কানাড়া, কানাড়া। ৪ রত্নগিরি, রত্নগিরি। ৫ বেলগাম, বেলগাম। ৬ বিজ্ঞাপুর, বিজ্ঞাপুর।

8। দিৰ্বিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা—> করাচী, করাচী। ২ হায়দরাবাদ, হায়দরাবাদ। ৩ শিকারপুর, শিকার-পুর। ৪ থর ও পার্কর, অমরকোট। ৫ উত্তর-দিৰ্দীমা, জেকোবাবাদ।

ম। ক্রাজপ্রেসি । — মাক্রাজ গবর্মে তের অধীনে ৪টী বিভাগ ও ২১টী জেলা আছে। রাজধানী মাত্রাজ।

১। উত্তর বিভাগে ৩টা 'জেলা আছে, যথা—১ গঞ্জাম, বহরমপুর। ২ বিশাথপট্টন, বিশাথপট্টন। ৩ গোদাবরী, কোকনদ (কাকনাড়া)।

২। মধ্য বিভাগে ৮টী জেলা আছে, যথা—> ক্বঞা, মছলী পটন। ২ নেল, ব, নেল, ব। ৩ চেঙ্গলপট, দৈদাপেট। ৪ উত্তর আকাড়, চিত্র। ৫ কডপা, কডপা। ৬ কণ্ল, কণ্ল। ৭ বলারী, বলারী। ৮ অনন্তপুর, অনন্তপুর।

৩। দক্ষিণ বিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা—> দক্ষিণ আর্কাড়ু, কডালুর। ২ তাঞ্জোর, তাঞ্জোর। ও মহুরা, মহুরা। ৪ তিনেবেল্লী, পালমকোট। ৫ ত্রিচিনাপল্লী, ত্রিচিনাপল্লী।

৪। পশ্চিম বিভাগে ৫টা জেলা আছে যথা— ১ মলবার, কালিকট। ২ দক্ষিণ কানাড়া, মঙ্গলুর। ৩ কোয়ম্বাতোর, কোয়ম্বাতোর। ৪ সেলম্, সেলম্ (চের)। ৫ নীলগিরি, উত্তকামন্দ।

ব্রহ্মদেশ 1— এই প্রদেশ হুই ভাগে বিভক্ত—উত্তরব্রহ্ম ও নিম্বহ্ম। ১। উত্তর ব্রহ্ম (শাণরাজ্য সহ)—মান্দালে।

২। নিমন্ত্রন্ধ ৪ বিভাগে বিভক্ত। ১ আরাকান, আকায়েব। ২ পেগু,পেগু। ও তেনাসেরিম,মৌলমীন। ৪ ইরাবতী,রেঙ্গুন। আসাম প্রদেশ।—এই প্রদেশ ১২টা জেলার বিভক্ত, যথা,— ১ গোরালপাড়া, ধ্বড়ী। ২ কামরূপ, গৌহাটী। ০ দরক্ষ, তেরপুর। ৪ লক্ষ্মীপুর, ডিব্রুগড়। ৫ শিবসাগর, শিবসাগর। ৬ নওগাঁ, নওগাঁ। ৭ নাগাপাহাড়, কোহিমা। ৮ খসিয়া ও জয়ন্তিয়া,শিলং। ৯ গারোপাহাড়, তুরা। ১০ কাছাড়, শিলচর। ১১ প্রীহট্ট, প্রীহট্ট বা শিলহট্। ১২ উত্তর ও দক্ষিণ লুদাই পাহাড়—লুংলে।

মধ্যপ্রদেশ,—8টী বিভাগ ও ১৮টী জেলায় বিভক্ত যথা,—
১ নাগপুর বিভাগে ৫টী জেলা আছে,—১ নাগপুর, নাগপুর।
২ ভাঙারা ভাঙারা। ৩ চাঁদা, চাঁদা। ৪ বর্দ্ধা, হিঙ্গনঘাট।
৫ বালাঘাট, বড়া।

২। জব্দলপুর বিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা—১ জব্দল-পুর,জব্দলপুর। ২ সাগর,সাগর। ৩ দমো—দমোহ। ৪ সিওনি, সিওনি। ৫ মঙলা, মঙলা।

৩। ছত্রিশগড় বিভাগে ৩টী জেলা যথা,—> বিলাসপুর, বিলাসপুর। ২ রায়পুর, রায়পুর। ৩ সম্বলপুর, সম্বলপুর।

৪। নর্মদাবিভাগে ৫টা জেলা আছে, যথা—> বৈতুল, বৈতুল। ২ ছিলবাড়া, ছিলবাড়া। ৩ হোসঙ্গাবাদ, হোস-ঙ্গাবাদ। ৪ নিমার, থাগুব। ১৮ নরসিংহপুর, নরসিংহপুর। অজমীর ও মেরবাড়া, অজমীর। কোড়গ, (কুর্গ) মেরকরা বা মহাদেবপট্টনম্। বেরার, অমরাবতী।

বৃটীশ বলুচিস্থান,—কোমেটা। আন্দামান ও নিকোবর,—পোর্ট ব্রেমার।

করদ ও মিত্রাজা।

ভারতথর্ষে করদ ও মিত্র রাজ্যের সংখ্যা ছয় শতেরও অধিক হইবে। তন্মধ্যে প্রধান প্রধান রাজ্যগুলির নাম প্রদত্ত হইল—

নিজামরাজ্য, দিলিয়ারাজ্য, গাইকবাড়, মহিস্কর, তিরু-বাঙ্কোড় ও কাশীর রাজ্য প্রধান। এ ছাড়া রাজপুতানা এজেন্সীর অধীনে ১৮টা এবং মধ্যভারতীয় এজেন্সীর অধীনে ৭১টা রাজ্য আছে। রাজপুতানার মধ্যে জয়পুর, যোধপুর বা মাড়বার, উদয়পুর বা মেবার, ভরতপুর, জশলমীর, বিকানীর, কোটা, আলবার ও ঢোলপুর; মধ্যভারতের মধ্যে রেবা, পরা, ভূপাল ও বুলেলথও এই কয়টা রাজ্য প্রধান।

বঙ্গীর গবমে তের অধীন কোচবিহার, পার্বত্য ত্রিপুরা, উত্তরপশ্চিম প্রদেশীয় গবমেতের অধীনে রামপুর ও গড়বাল, পঞ্জাব গবমেতের অধীনে পাতিয়ালা, ঝিন্দ, নাভা, কপূরতলা, বহাৰলপুর ও চমা; বোমাই গবমে ণ্টের অধীনে কচ্ছ, কাঠিয়াবাড়, কামে, সাবস্তবাড়ী, কোল্হাপুর প্রভৃতি প্রধান।

বাধীন রাজ্য।

নেপাল ও ভূটান এই ছইটা মাত্র স্বাধীন রাজ্য।

য়ুরোপীয় অন্যান্ত জাতির অধিকার।

চন্দননগর, পঁদিচেরী, মহী, করিকাল ও বুনান এই কর্মটী স্থান ফরাসী অধিকারে এবং গোয়া, দমন ও দীউ এই কএকটী স্থান পর্তুগীজদিগের অধিকারে আছে।

পূর্ব্বোক্ত প্রতি শব্দের বিস্তৃত বিবরণ তৎ তৎশব্দে দ্রষ্টবা ]

জলবায় ও কুষি।

এই বিশাল ভারতভূমি নানা নদ, নদী, বন, উপবন, ইদ ও গিরিমালায় সমাচ্ছন্ন। বন, গিরিনদী ও শশুক্ষেত্রাদির প্রাকৃতিক সমাবেশহেতু স্থানবিশেষে জলবায়ুরও উৎকর্ষাপক্ষ লক্ষিত হয়। উত্তরে হিমালয় পর্কতের তুষারমন্তিত শিথরসমূহ গগনতল স্পর্শ করিতেছে। বিশাল বাছবেইনে গিরিরাজ যেন ভারতের উত্তরপশ্চিম ও উত্তরপূর্ক কোণছয় অঙ্কগত করিয়া রাথিয়াছে। মেঘমালাসমন্তিত এই সকল পর্কতিবক্ষে প্রতিহত হইয়া বায়ু সকল বিভিন্ন গতিতে ইতস্ততঃ বিচরণ করিতে থাকে। তাই সমতলক্ষেত্র ও হিমালয়প্রদেশের বায়ুগতি স্বতন্ত্র।

ইহার পশ্চিম, দক্ষিণ ও পূর্ব্ব দীমায় যথাক্রমে আরব্যোপসাগর, ভারত মহাসাগর ও বঙ্গোপদাগরের প্রশান্ত জলম্বি
স্বীয় বিস্তীর্ণ বক্ষে উর্মিমালা ধারণ করিয়া নানা রঙ্গে বায়ুতরঙ্গে থেলা করিতেছে। সেই বিশাল বারিধি-ছদয়ে কর্কট ও
মকরক্রান্তিদ্বয়ের মধ্যে স্থেগ্র প্রথর কিরণজালে আলোড়িত
বায়ুরাশি একটা প্রবল প্রবাহ প্রাপ্ত হয়। উহা সাধারণে
মস্ত্মবায়ু নামে খ্যাত। ইতস্ততঃ সঞ্চরমান ভারতপ্রবেশোমুথ বায়ুরাশি গিরিকন্দর ও সমতলক্ষেত্রসমূহ অতিক্রম
করিয়া ভারতবক্ষে যে বায়ুর ক্রিয়া উপনীত করে, তাহাতেই
ঝড় বৃষ্টি ও ভূমির উৎপাদিকা-শক্তিসমূহ সমানীত হইয়া
দেশের একটা মহামঙ্গল সাধিত হয়।

কিরূপে এই আবহক্রিয়া ভারতবাসীর উপকারিতা সাধিত করিয়াছে, তাহা ভারতভূমের প্রাকৃতিক অবস্থান-নির্ণন্ন ব্যতীত জানিবার উপায় নাই। তাই এথানে প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের একটী সংক্ষেপ চিত্র প্রদত্ত হইল।—

উত্তরে পৃথিবীর সর্ব্বোচ্চ হিমালয়-পর্বতমালা বিশাল বাহুধারণ করিয়া ভারতের পশ্চিম, উত্তর ও পূর্ববিভাগ আচ্ছন করিয়াছে। উহার অসংখ্য উপত্যকা, অধিত্যকা, কলর, গিরিস্কট, নদী ও সঞ্চিত হ্রদাকার জলরাশিসমূহ এই সঞ্চরমান বায়ুর ক্রীড়াভূমি। এসিয়া মহাদেশ হইতে ভারতথণ্ডকে বিবোজনকারী এই হিমালয়প্রদেশ ভারতের উত্তর বিভাগ বলিয়া করিত। ইহার পাদসমূহত শতক্র, সিয়ু, গঙ্গা, য়মুনা, য়র্বরা ও শাধাপ্রশাথাপ্রস্থত ব্রন্ধপুর নদপ্রবাহিত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্ত ভূমি ইহার মধ্যবিভাগ এবং তৎপরবর্ত্তী বিদ্যাপর্কত্যালার অধিত্যকাপ্রদেশ হইতে পূর্ক ও পশ্চিমঘাট পর্কত্রেণী দ্বেরর মধ্যবর্ত্তী কুমারিকা পর্যান্ত বিস্তার্গ দান্ধিণাত্য ভূভাগ ভারত মহাদেশের তৃতীয় বিভাগ বলিয়া গণ্য। এই দন্ধিণ-ভারতে নর্মান্ধ, তাপ্তী, মহানদা, গোদাবেরী, ক্লফাও কাবেরী প্রভৃতি নদীসমূহ স্ব অববাহিকাপথে প্রধাবিত ছইয়া পার্যবর্ত্তী উক্তভূমি হইতে সমতলক্ষেত্রসমূহকে পৃথক্ করিয়াছে।

বনরাজিসমাচ্ছন্ন পার্কত্য প্রদেশের বিশাল শালবন, দেওন, শিশু, দিরাম, পিপ্লান, বাব লা, মহুরা, ঝাউ প্রভৃতি উচ্চলির বুক্সমূহের বিস্তাণ প্রায়রভাগ এবং নদীমালাসমাকীর্ণ সমতল ক্ষেত্রের আমকাননসমূহ বসন্তের মলম হিল্লোলে আন্দোলিত হইয়া প্রীন্মের উত্তও বায়ুপ্রবাহে ফলভারাবনত ও পক্ষতা প্রাপ্ত হইলেছে। বিস্থৃতায়তন শাথাপ্রশাথাবাহী বট, অর্থ (পিপল), কার্পান, তিন্তিড়া, বাব লা প্রভৃতি বুক্ষসমূহ ফল ফুলে স্থুশোভিত হইয়া নদীতীরবর্ত্তী ক্ষেত্রন্দ্রে বিরাজ করিতেছে। প্রশন্ত প্রান্তর দেশে ঐ সকল প্রনালেগলিত তর্জ্রাজির শোভা অতীব রুমণীয়।

নদার উৎপত্তিস্থান হইতে অবতরণ করিয়া যতই ধীরে ধীরে নিমবতী 'ব' দীপাংশে উপনীত হওয়া যায়, ততই নতন প্রাক্তিক সৌন্দর্য্য নম্নগোচর হইতে থাকে। নদীজল-প্লাবিত দৈক তদেশের বিস্তীর্ণ ধান্তক্ষেত্রের মধ্যে মধ্যে বাশ ঝাড়, নারিকেল, থর্জার, স্থপারি ও স্থানীরা তালরুক্ষসমূহ উন্তমন্তকে দণ্ডায়মান থাকিয়া স্বভাবের সমতা ভঙ্গ করিয়া দিতেছে। দেই বিশাল প্রান্তর দেশের নির্জ্জনতা ভেদ করিয়া স্থানে প্রামে বা পল্লীসমূহ তদ্দেশবাসীর অত্যা-বশ্রকীয় কদল্যাদি উপবনে পরিশোভিত ও সমাচ্চাদিত হট্যা দৃষ্টিপথারত হইতেছে। গ্রামদংলগ্ন বাঁশ-ঝাড় ও নারিকেল বক্ষ দাধারণতঃ বিশেষ উপকারী। ইহাতে দড়ি, তৈল, থাত দ্রবা ও চৌরা ঘরের উপকরণাদি পাওয়া যায়। যে গ্রামে বাঁশ ও নারিকেল প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকে, তথায় ঝড়ের প্রকোপ অধিক হয় না। নদ:তীরবর্ত্তী গ্রাম-সমূহ বুকাদি বারা সমাচ্ছন না থাকার সদাই ঝড়ের আশহার শক্তি ৷

নদী যতই উচ্চভূমি পরিত্যাগ করিয়া নিয়াভিমুথে অবতীর্ণ ইইতে থাকে, ততই প্রাকৃতিক দৃশ্যেরও পরিবর্তন
ঘটিতে দেখা যায়। শুক্ষ ও উচ্চভূমি ও উত্তর ভারতের গম,
যব, ভূটা, জোয়ার ও বজ্রা শদ্য এবং 'ব' দ্বীপাংশবর্তী
ধান্তাদি তাহার উজ্জন প্রমাণ। কৃষকগণ স্ব বাসভূমির সন্ধিকটে উপযুক্ত স্থানে উপযুক্ত ধান্ত বপন করিতে শিথিয়াছে।
রক্ষপুরের কঠিন মৃত্তিকা এবং প্রায় ১২ ফিট নিয় জলাভূমেও
ধান্তোর চাদ আছে। বাঙ্গালার শহ্তভাগ্ডার বাথরগঞ্জ জেলায়ও
এইরূপ গভীর জলাভূমিতে ধান্তের চাদ ইইয়া থাকে।
ধান্তের শিদ্দমূহ, দেই জলগর্ভ হইতে উদ্ভাদিত হইয়া মৃত্ল
বাত্যাবীজনে কম্পিতদেহে আত্মরকায় তৎপর হইতেছে
বলিয়া বোধ হয়।

ইকু, তিল, তিসি, সরিষা, তামাকু, তুলা, নীল, জাফরান, কুস্থমতুল, হরিদ্রা, আর্দ্রক, ধ্যাক, লম্বা, জীরা প্রভৃতি উংকৃষ্ট মদলা ও রঙ্গের দ্রব্য জলবায়ুর গুণে উত্তর ও উত্তরপশ্চিম ভারত এবং নিমু বঙ্গে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। মুসকরে, এরও প্রভৃতি ক্ষিক্ষেত্রজাত দ্রব্য ব্যতীত গুলাচ্ছাদিত বন-ভাগে নানাপ্রকার গাছ গাছড়া জিনায়া থাকে। রজন, গদ, শিরীষ ও ভোগবিলাসের উপযোগী নানাপ্রকার গন্ধ দ্রবা. নিবিড় বনভূমি ও পার্বতীয় আরণ্য প্রদেশ হইতে সমানীত হইয়া বাণিজ্যদ্রব্যে পরিণত হইয়াছে। আসামের উপত্যকা-জাত চা, উত্তরপশ্চিমের গঙ্গাতীরবর্ত্তী অহিফেন বা পোস্তগাছ, নিম্বক্ষের রেশম, পাট, শণ এবং জঙ্গলের লাকা ও তদর স্থাভিলাষী মানবজীবনের আবশুকীয় সামগ্রী। বনজাত ম্ভ্রা পার্বতীয় অসভা জাতীয়ের প্রধান আহার্যা এবং উহাতে প্রস্তুত মদিরাবিশেষও তলেশবাদীর আদরের জিনিষ। বঙ্গগৃহত্তের ছাদোপরিস্থ চাল কুম্ড়া ও বিলাতী কুমড়া এবং প্রাঙ্গণিস্থত তরমুজ, আলু, বেগুন প্রভৃতি জলবায়ুর গুণে এীবৃদ্ধি লাভ করিয়া থাকে। শাল, শিশু ও তুল নামক বৃক্ষ-मगृह नानावर्णत श्रूष्ट्रभाविनी विकिचावस्त यावस हहेशा বেন বনভূমিকে মালাকারে গ্রথিত করিয়াছে। স্থানে স্থানে वृश्नाकात श्रुष्ठतिभी वा दुन जकन कमन, कस्नात ও कूमून-মালায় বিমণ্ডিত হইয়া স্বভাবের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। त्य भक्त উद्धित इरेटा ভाরতবাসীর গ্রাসাচ্ছাদন, অঙ্গাচ্ছাদন ও বৈদেশিক বাণিজ্য পরিচালিত হইয়া থাকে,তাহা তত্তদদেশ-বাদীর উপবোগিতা অনুসারে দেই দেই স্থানেই উৎপন্ন হয়।

বিন্ধনদের উৎপত্তিসন্ত্রিত হিমালয়কন্দর হইতে এক্সপুত্র পর্যান্ত উচ্চ হিমালয়-ভূমে কএকটা গিরিসঙ্কট ব্যতীত আর কোথাও নদীর অববাহিকা-চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয় না। কৈলাস- শৃঙ্গ-নিঃস্ত একমাত্র শতক্র নদীই পার্ক্ষতীয় উপত্যকা ভূমি বিচ্ছিন্ন করিয়া দক্ষিণাভিমুথে ধাবিত হইয়ছে। এই পর্কত-প্রাচীরের ১৬।১৭ হাজার ফিট্ উচ্চ স্থানে দিবা ভাগে তিব্বত অধিত্যকা অভিমুখী একটা শুক্ষ উত্তর বায়ুর সঞ্চার অম্বতব করা যায়। ঐ সময়ে দক্ষিণবাহী কোন বায়ুপ্রবাহ পর্কতভূমি আলোড়িত করে না; কিন্তু নিশাযোগে দক্ষিণ চালুপ্রদেশ হইতে একটা দক্ষিণাভিমুখী শীতল বায়ু নদীর সমতলপ্রপাত পর্যান্ত প্রবাহিত হইতেছে। এই প্রভাতিমিয়্ম শীত-সমীরণ অধিকতর প্রথব বলিয়া অম্বাত হয়। সমতলক্ষেত্র হইতে পর্কতের উচ্চ চূড়া পর্যান্ত এই শীতল প্রবাহ পার্কতীয় বায়ুর শীতকটিবন্ধ বলা যাইতে পারে।

প্রাচীন আর্য্য উপনিবেশ পরিত্যাগ করিয়া হিমালয়ের পানভূমি হইতে সমুদ্রতীর পর্যন্ত বিস্তৃত পলিময় সিন্ধুবিভাগ, কচ্ছের লবণাক্ত সৈকতভূমি, জশলমীর ও বিকানীরের পর্বতসমাকীর্ণ মক্রভূপ্রদেশ এবং লুসাই নদীর প্লাবিত উর্বর শস্যক্ষেত্রসমূহে প্রায় রৃষ্টিপাত হয় না। ইহার পূর্ববর্তী আরাবল্লীশিথর-সমিহিত স্থানসমূহে ও উত্তর পঞ্জাব প্রদেশে দক্ষিণ-পশ্চিম মন্থুমবায়ু ও তদ্বিপরীত কালের শীত ঋতুতে প্রভূত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। পঞ্জাবের দক্ষিণ-দিয়বর্তী মূলতান ও শীর্ষা বিভাগে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ৭ ইঞি।

বঙ্গীয় 'ব' দ্বীপ ভাগে হুইটা বিস্তৃত ক্ষেত্ৰ বিরাজিত দেখা যায়। উহার প্রথমটা আসাম উপত্যকা ও ব্রহ্মপুত্রের পলিন্ম অববাহিকা প্রদেশ লইয়া গঠিত। ইহার উত্তর সীমায় হিমালয়পাদ প্রস্তুত গণ্ডশৈলমালা এবং দক্ষিণে গারো খদিয়াও নাগাপর্কত। অপর বিভাগটা উক্ত পর্কত্রয়ের নিম্নভাগে অবস্থিত ঝিল ও জলা-সমাকার্ণ স্থান ত্রিপুরাও লুসাই রাজ্য ইহতে বিচ্ছিন্ন রহিয়াছে। এই প্রদেশের জলবায়ু সাধারণতঃ জলিক্ত। পর্কত্রমালার দক্ষিণদিকে প্রবল বারিধারা বর্ষণ হেতু স্থানীয় স্বাস্থ্যের অনেক বৈষম্য ঘটিয়াছে। শিবসাগর ও শিলচর নামক স্থানের বৈকালিক বায়বীয় চাপের পরিণতি আবহবিভাবিদ্গণের আলোচনার জিনিষ।

আর্থাবর্তের অনুগাঙ্গ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া পুনরায় বিদ্যা ও সাতপুরা পর্বতমালার বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি দৃষ্টি- গোচর হয়। ইহার উত্তরে কর্কটক্রান্তি, পূর্ব্বের সীমান্ত প্রদেশ, দক্ষিণে মধ্যপ্রদেশ ও পশ্চিমে কান্থে উপসাগর। ভারতবক্ষে স্থাপিত এই বিস্তীর্ণ অধিত্যকাভূমি ভূতত্ত্বের ভৌগোলিক আলোচনার বিশেষ উপযোগী। ইহার প্রধান প্রধান অববাহিকাবিধোত স্লোতস্বিনীসকল উত্তরে গঙ্গা ও নর্মনায় এবং দক্ষিণে তাপ্ত্রী, গোলাবরী, মহানদী ও অন্তান্ত

শাথাস্রোতে সন্মিলিত হইয়াছে। স্কুল্র পশ্চিমে নর্ম্মণা ও তাপ্তী নদী-প্রবাহিত সীমাস্তরাল উপত্যকাদ্বয়ে পূর্ব্বপশ্চিমাভি-মুখী বায়ু প্রবাহিত। দক্ষিণপশ্চিম মস্থমের সময় এথানে প্রভূত বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে।

বিদ্যাগিরিমালা বিস্তীর্ণ অধিত্যকা দেশ পরিত্যাগ করিয়া উত্তরাভিমুথে মালব ও বুদ্দেলখণ্ডের অধিত্যকা প্রাপ্ত হওয়া যায়। ইহা নর্মদা উপত্যকা হইতে পূর্ব্বে শোণ নদ পর্যান্ত বিস্তৃত। ইহার অব্যবহিত পশ্চিমদেশে আরাবল্লী পর্মত আন্দাবাদ হইতে দিল্লীর সমীপদেশ পর্যান্ত বিলম্বিত। এখানে এই পর্ব্বতমালা বিরাজিত থাকায় স্থানীয় ও পূর্ব্বে দিয়ত্তী আজমীর প্রদেশের জলপাত ও বায়ু ভিন্নগতি প্রাপ্ত হইয়াছে। অর্কুদ্ শিথরের পার্মবর্ত্তী দেশে বায়ু দক্ষিণ-পশ্চিমগতিতে প্রবাহিত। এখানে দক্ষিণপশ্চিম মস্ক্রমবায়ু প্রবাহের দময় অজম্ব ধারায় বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। আশ্চর্যাের বিষয় ইহার পশ্চিম পাদদেশে বিকানীরের মক্রভূ প্রান্তর বিস্তৃত স্থান প্রার্ট্ট দিঞ্চনে আদৌ দিক্ত হয় না।

সাতপুরা শৈলমালার দক্ষিণদিথতী ত্রিকোণাকার দাকি-ণাত্য-অধিত্যকা ভূমি পশ্চিমে সহাদ্রি (পশ্চিমঘাট), দক্ষিণে নীলগিরি ও পূর্ব্বে পূর্ব্বঘাট পর্বতপরিবেষ্টিত তটভূমি দারা সংগঠিত। এখানে অহরহ দক্ষিণপশ্চিম মস্থম-বায়ু প্রবাহিত থাকায় বৃষ্টিপাতেরও অভাব হয় না,কিন্তু যথন সেই বায়ু পশ্চি-মাভিমুথে ঘাট প্রাচীরের উপর আরোহণ করে,তথন তরিকট-বর্ত্তী পুণা প্রভৃতি স্থানে বৃষ্টির অপ্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়। ঐ সময়ে পূর্বাদিগর্তী স্থানসমূহে পর্যাপ্ত পরিমাণে বৃষ্টিপাত হইয়া থাকে। কিন্তু পশ্চিমঘাট ও সাতপুরা পর্বতমালায় প্রতি-হত হইয়া তাহা পুনরায় ঘুরিয়া আসিবার কালে বঙ্গোপসাগর্ প্রবাহিত একটা পূর্ব বায়ুগতির সহিত সন্মিলিত হয়। উহা উত্তরাভিমুথে অনুগাঙ্গ প্রদেশে প্রবাহিত না হইয়া পুনরায় দিকিণপূর্ব ভারতকুলে প্রবাহিত হয়। ইহাই পূর্বে দিকিণ-পূর্ব্ব মস্থমবায়ু নামে প্রথিত ছিল। ( এখনও অনেকে ইহাকে দক্ষিণপূর্ব্ব মন্ত্রমবায়ু বলিয়া অবধারণ করেন।) উহা সেই দক্ষিণপশ্চিম মস্থম বায়ুর এক ভিন্নগতি মাত্র। ইহাতে প্রভূত জলধারা বর্ষিত হইয়া থাকে।

পূর্ব ও পশ্চিম ঘাটের কোণাকার সংযোগ স্থলে নীলগিরির অধিত্যকাপ্রদেশ। ইহার দক্ষিণে অনমলয়, পালনি
ও ত্রিবাঙ্গোড়ের পার্কত্য প্রদেশ। এতত্ত্রের ব্যবধানে
৩৫ মাইল বিস্তীর্ণ পালঘাট নামক গিরিসঙ্কট। এখানে
দক্ষিণপশ্চিম মস্ক্ম বায়ুর ক্রীড়া অতীব রমণীয়। ঐ সময়ে
এখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, কিন্তু উত্তরপূর্ব মস্ক্মের সময়

বেল্ল্রের নিকটবর্ত্তী মলবার উপকৃলে ঝটিকার প্রবল বেগ
অমুভূত হইয়া থাকে। এথানে সামুদ্রিক বায়ুর স্বচ্ছল বিহার
হেতু উতকামল উপত্যক। নাধারণের বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ
হইয়াছে। কাপ্তেন নিউবোল্ড বলেন যে, এই স্থানের প্রবহমাণ বায়ু পূর্ব্বাভিমুখে নির্গত হইয়া কখন কখনও বঙ্গোপসাগরে ভীষণ ঝটিকা সঞ্চার করিয়া থাকে।

ঘাটন্বরের পার্শবর্ত্তী ভারতোপক্ল ও পর্বত্তট দাধা-রণতঃ বনাচ্ছন্ন; কিন্তু বাণিজ্ঞাবন্দরগুলি পরিচ্ছন্ন ও শস্তাদি-পরিপূর্ণ। এখানে বর্ষাগনে প্রবল বারিধারা নিপতিত হয়। এই জন্ম এখানকার বায়ু উষ্ণ হইলেও জলসিক্ত বলিয়া অনুভূত হইয়া থাকে।

ব্দাদেশে আবানগরীর উত্তরবর্ত্তী সমুদার ভূতাগ পর্বতময়।
ভূমিকম্পে সময়ে সময়ে এথানকার বিস্তর ক্ষতি হইয়া থাকে।
১৮০৯ খুষ্টান্দে আবানগরী শ্রীহীন হইয়াছিল। পর্বত ও
উপত্যকাদির অবস্থানভেদে এখানকার স্থান বিশেষের বায়ুগতিরও অনেক পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। বায়ুপরিস্থ মেঘমালার গতি পর্যাবেক্ষণ করিয়া ডাঃ এগুার্সান স্থির করিয়াছেন
বে, এখানেও হিমালয়প্রদেশের স্থায় একটী দক্ষিণপশ্চিম বায়ুগতি বিশ্বমান আছে। ইরাবতী নদীর উপত্যকা-নিয়ে অর্থাৎ
পেগু বিভাগের সন্নিহিত প্রদেশে প্রভূত বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার জলবায়ু নাতিশীতোক্ষ ও সাধারণের মনোরম; কিয়
পেগুর উত্তরবর্ত্তী উপত্যকাবিভাগ শুক্ষ ও বৃক্ষাদিবিহীন মরুভূমিসদৃশ। এখানে বায়ু নাই বলিলেই চলে।

আবহবিভাবিদ্গণ অনুসন্ধিংসা-পরবশ হইয়া বায়ুমান যদ্রের সাহায়ে ভারতের উচ্চ ও নিমুস্থান হইতে বায়ুর উত্তাপ চাপ গ্রহণ করিয়া যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা বায়-বীয় অবস্থাভেদে বৃষ্টিপাত-নিরাকরণে সমর্থ। নিম্নে উদাহরণ-স্বরূপ কএকটী স্থানের নাম,তাপ, চাপ ও বৃষ্টিপাত প্রদত্ত হইল।

| স্থানের নাম   | বায়বীয় তাপ    | চাপ              | <i>বৃষ্টিপাত</i> |     |
|---------------|-----------------|------------------|------------------|-----|
| কলিকাতা       | 92.5°           | ₹ <b>%</b> -₽8\$ | 66.55            | इेक |
| বোদ্বাই       | 96.2°           | २৯-৮२२           | ৬৭ '             | 99  |
| মাক্রাজ       | ₩ <b>२</b> ∙8°  | ২৯.৮৫৬           | 88               | 23. |
| मार्किनः      | ৫৩·৯°           | ₹8.0€₩           | 222.56           | 03  |
| সিমল          | €8.9°           |                  | 90.82            | 99  |
| <b>मिल्ली</b> | ৯৪.৩° ( জুন     | ) . ,            | ₹9.0             | 35  |
| মূলতান        | ac° d           |                  | 9.59             | 22  |
| পোর্টব্রেয়ার | . <b>∀••¢</b> ° |                  | >>6-56           | 99  |
| সাগর দ্বীপ    | 95.6°           |                  | 90-66            | 23  |
| कन्म् शरत्रके | po-500          | २२-५२३           |                  |     |

উপরের নিদিষ্ট পরিমাণ-তালিক। বাধিক হিদাবের সামঞ্জস্যান্ত্র্সারে উদ্ভ হইল। কথন কখন স্থানবিশেষে জলপাত ও তাপ নিদিষ্ট সংখ্যার দ্বিগুণ হইরা যার। বারবীয় তাপ ও চাপের এরপ উন্নমন ও অবনমন দৃষ্টে আবহবিদ্গণ মেঘ, জল ও ঝড়ের তারতম্য নির্দেশ করিতে সমর্থ হন। তাই মেঘমণ্ডিত আকাশে ঘোর ঘনঘটা ও বারিসিঞ্চন সহ সাই-ক্লোন, টর্ণাডো প্রভৃতি ভীষণ ঝটিকাপ্রবাহ কখন কখন ভারতভূমি আলোড়িত করিয়া থাকে। হিলুশাস্ত্রে ইহা এক একটা দৈব বিপংপাত বলিয়া স্চিত হইয়াছে।

ভারতবর্বীয় আবহবিদ্যাবিদ্গণ বাহ্ প্রকৃতির সহিত বায়ুর গতিবিধি পর্য্যালোচনা করিয়া এইরূপ একটী দিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন—

বায়ুর চাপ অধিক হইলে শীতকালে বুষ্টি ও হিমাচলের পশ্চিমদেশে প্রভুত পরিমাণে তুষারপাত হয়। সেই সঙ্গে সঙ্গেই দক্ষিণ-পশ্চিম মস্ত্রম বায়ু বহিতে থাকে। ঐ বায়ুর বেগ ক্ষীণ হওয়ায় এক এক স্থানে উপর্ব্যপরি বৃষ্টিপাত এবং কোখাও কোথাও দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টি হইয়া থাকে। স্কুতরাং তুর্ভিক্ষাদি উপদ্রবও পশ্চাৎ পশ্চাৎ আদিয়া দেখা দেয়। পুজারু-পুঋরপে ভারতের প্রাকৃতিক অবস্থান পর্যাবেক্ষণ করিলে অবগত হওয়া যায় যে, বায়ুপ্রবাহের এই নিয়মিত কারণেই বাঙ্গালা ও মলবার অপেকা দাক্ষিণাতা ও উত্তর ভারতে ক্রবিকার্য্যের উপযোগী বৃষ্টিপাতের অভাব ঘটিয়া থাকে। চাপাধিক্য হেতৃ বায়ু-বিপর্যায়েই পূর্বে হইতেই এই শস্তপূর্ণা ভারতে বহুবার তুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে। তুর্ভিক্ষের প্রাকালীন বায়বীয় পরিবর্ত্তন-সময়ে হুর্য্য মধ্যে একটা বিন্দুপাত দেখা যায়। যে এক সময় হইতে অপর সময়ের মধ্যে সূর্য্যবক্ষে ঐরপ বিন্দুপাত হয়, তাহা সৌরবিন্দু সম্বংসর '(Sun-spot Cycles) নামে খ্যাত। ১৮৯৮ খুষ্টান্দের ঘোর ভূমিকম্প ও তুর্ভিক্ষের সময় এইরূপ সৌরবিন্দু ও ভাতুকম্প লক্ষিত হইয়া-ছিল। উহা ভাবী হুৰ্ঘটনাস্থচক দৈব্চিহ্ন মাত্ৰ।

জলবায়ুর প্রভাবেই কৃষিকার্য্যের উন্নতি ও অবনতি। প্রকৃতির সমতা রক্ষা করিয়া বৃষ্টিপাত ও বায়ুপ্রবাহ আপনাপন কার্য্যে তংপর হইলে ভূমির উর্বরতা বৃদ্ধি পায়। অতিবৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি বিশেষ অমঙ্গলকর। স্থানবিশেষে ১২ ফিট নিম জলগর্ভ হইতে ধাস্ত উংপন্ন হয়; কিন্তু একাদি ক্রমে জলপাত হইয়া উহা যদি ধানের শীষ ছাপাইয়া উঠে, তাহা হইলে ধাস্তনাশের অধিক সন্তাবনা। ঐরপ ধাস্তবপনের পর উচ্চ শুমিতেও অধিক জলপাত হইলে গোড়া পচিন্না ধানেয়ের বিশেষ ফতি করে। দেই হেতু কৃষকগণ স্বভাবের আবঞ্চক

অনুরূপ বৃষ্টি প্রার্থনা করে। বৃষ্টির অভাব হইলে নদ্যাদি হইতে খাত কাটিরা শস্তক্ষেত্রাদিতে জল সরবরাহ করা হয়, কিন্তু উপর্যুপরি ৪।৫ বংসর জনাবৃষ্টি হইলে নদীজলের অভাব হেতু স্থানীয় ছর্ভিক্ষ ঘটিবার সন্থাবনা আছে। প্রশস্ত রাস্তাঘাট ও বাণিজ্যের স্ক্রিধা থাকায় এক্ষণে ভারতবর্ষকে স্থানীয় ছর্ভিক্ষে বিশেষরূপে বিপর্যন্ত করিতে পারে না। দাক্ষিণাত্য ভূমের পার্মত্যবিভাগে গমনাগমনের স্ক্রেধাগ না থাকায় তদ্দেশে ছর্ভিক্ষের প্রকোপ কিঞ্চিৎ অধিক হয়। জনাবৃষ্টি হেতু স্ক্রব্যাপী ছর্ভিক্ষে এবং বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতীয় পণ্যদ্রব্য বিদেশে রপ্তানী হইলে, ভারতবাসী বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত ও ছর্ভিক্ষ-পীড়িত হইয়া থাকে।

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ছয় কোটিলোক ক্বাষিকার্য্য ছারা জীবিকার্জন করে। এই শ্রমজীবী ক্বায়কসম্প্রদার স্ব স্ব বন্দোবস্ত-ভূমির অবস্থারুসারে সার দিয়া ওপাট করিয়া উর্বরতা বৃদ্ধি করে। উহাতে সাধারণ জমির অপেক্ষা অধিক পরিমাণে শস্য জিয়য়া থাকে। জমিতে বাজ বপনের পূর্কে ভূমি কর্ষণ করিয়া মই দিতে হয়। তত্পরে বীজ ছড়াইয়া পুতিয়া দিলে অয়ুর উঠে। ধালুচাদের প্রথা স্বতন্ত্র। উহাতে প্রথমে কোন ক্ষিত জলময় ভূমে বীজধাল ছড়াইয়া দিতে হয়। পরে তাহা হইতে অয়ুর বাহির হইয়া অর্দ্ধহন্ত পরিমাণ গাছগুলি বাহির হইলা, অল্ব এক পরিষ্কৃতক্ষেত্রে ভূলিয়া রোপণ করা হইয়া

| জাতদ্রব্য 🗇 | 'মাল্রাজ       | <u>ৰোম্বাই</u> | <b>সিন্ধু</b>     | পঞ্জাব       |
|-------------|----------------|----------------|-------------------|--------------|
| ধান্ত       | 850000         | >>>6000        | ۵۶۰۰۰             | 800000       |
| গম          | 26000          | (4)000         | . 908000          | 900000       |
| কুদ্ৰশস্ত   | 2000000        | 6,0000         | 208000            | 6000000      |
| কলাই        | \$600000       | PO0000         | >> @              | ٥२٠٠٠٠       |
| তৈলকরবীজ    | Acces          | . ७२४०००       | 30000 ·           | 800000       |
| তুৰা        | , 5000000      | >>000000       | 9000              | 660000       |
| তামাকু      | 60000          | 00000          | <b>6000</b>       | P0000        |
| नीम े       | <b>3</b> ₹0000 | \$ \$8000 1    | <b>.</b> \$0000 - | \$\$0000     |
| <b>इ</b> क् | \$2000         | ¢0000.         | 8000              | <b>00000</b> |

বাঙ্গালার ধান্ত ও পাট প্রধান ক্ষিদ্রব্য। সমগ্র বাঙ্গালা স্থবার যে পরিমাণ ভূমির উপর ধান্তের চাস বাস হয়, তাহার কোন নিদিষ্ট বিবরণ পাওয়া যায় না। [পাট, নীল, ইক্ষু, তামাকু ও তৈলকর বীজ প্রভৃতি চাসের বিবরণ তত্তং শব্দে ও বঙ্গ শব্দে দ্রষ্টব্য।]

লাঙ্গল, মই প্রভৃতি দ্রব্য এবং গো, মহিষ, উষ্ট্র ও অশ্বাদি জীব কৃষিকার্য্যের প্রধান উপকরণ। উক্ত জন্তুর সাহায্য ব্যতীত ভূমিকর্ষণ একান্ত অসন্তব। উদ্ভিদোৎপাদনের নিমিত্ত কৃষকদিগের যেরূপ যত্ন,পরিশ্রম ও আগ্রহ দেখা বায়,বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে সম্প্রদায়বিশেষে তদ্রপ্র পশুপাদনের আকাজ্ঞ।

থাকে। এই ভারতবর্ষে প্রধানতঃ ধান্ত, গম, যব, জোয়ার বজ্রা, কলাই প্রভৃতি শদ্য; রাই, তিসি, রেড়ী ও তিল প্রভৃতি তৈলকর বীজ; বেগুণ, আলু, ফুলকপি, বাঁধাকপি, মূলা, পেঁয়াজ, রশুন, গাজর, শালগম, ওলকপি প্রভৃতি শাক্ষবুজী; আম, কদলী, দাড়িম্ব, আনারদ, পিয়ারা, তেঁতুল কাঁটাল, পেঁপে, তরমুজ, নেবু প্রভৃতি যাবতীয় স্থমিষ্ট ও অম-मधुत कन ; अशाति, नातित्वन, थर्ड्जुत व्यवः हेक्नु, जूना, शाहे, নাল, অহিফেন, শণ, তামাকু, কফি, চা, সিনকোণা, রেশম (গুটা) ও লাকা প্রভৃতি দ্রব্য উৎপন্ন হয়। কৃষিজীবিগণ স্ব স্থ ভূ-কেত্র হইতে উৎপন্ন দ্রব্য বিক্রয় করিয়া ভূমির রাজস্ব ও জাবনোপায় সংগ্রহ করিয়া থাকে। দক্ষিণে নীলগিরি হইতে উ बत शिमानदात हानूरमं भर्याख वरः शृदर्स थिमत्रा भर्त्रा हरे-গ্রাম ও বন্ধ প্রভৃতি স্থানে চা, আলু,কফি ও সিনাকানা নামক উত্তিদের চাস হয়। উক্ত পদার্থসমূহের চাসবাস তত্তৎ শব্দে আনোচিত হইতেছে। ইংরাজ-শাসিত ভারতের বিভিন্ন স্থানে বে পরিমাণ জমিতে যে যে দ্রব্যের অধিক চাস হয়, তাহার একটা তালিকা নিমে প্রদত্ত হইল—

নিমে জমির পরিমাণ আন্দাজমত একারে লিখিত গেল। কিন্তু কোন কোন বিভাগে এখন নির্দিষ্ট সংখ্যার অংশক্ষা অনেক অধিক পরিমাণ ভূমি ক্ষিত হইতেছে।

|     | মধ্যপ্রদেশ | নিয়-ব্ৰহ্ম | মহি <b>স্তর</b> | বৈরার           |
|-----|------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 0   | 8660000    | 200000      | (80000          | ٥٥٠٠٠           |
| 0   | 960000     | ***         | >>000           | ٥٩٥٠٠٠          |
| 0.) | (38000     | ,*** ;      | 080000          | 2960000         |
| . } |            |             |                 | 20000           |
| 0   | 2060000    | >0000       | 300000          | 860000          |
| ٥   | 780000     | >           | . 20000         | 200000          |
| 0   | 84000      | 39000       | 22000           | \$9000          |
| 0   | ***        | 900         | •••             | •••             |
| 00  | \$00000    | 8,000       | \$9000          | ;, <b>6</b> 000 |
|     |            |             |                 |                 |

প্রবল হইয়াছে। তাহারা ক্রমাণদিগের ভার স্ব স্ব খোঁরাড়ে রিক্ষত পশুপক্যাদি পালন ও তাহাদের শাবকোৎপাদন করিয়া বিক্রয় করে। পঞ্জাব ও তৎপশ্চিম প্রদেশে যুদ্ধ-ব্যবসায়ের জভ্ত অশ্ব ও অশ্বতর, স্থতের জভ্ত মহিষ, যান ও ক্রমির জভ্ত উঠ্র, বিক্রয়ের জভ্ত হস্তা, পশমের জভ্ত ছাগল এবং ভেড়া, চর্বির ও থাতের জভ্ত শূকর প্রভৃতি জীব লালিত পালিত হইয়া থাকে।

লোভ ও লাভের বশবর্তী হইয়া গবমে দি বাহাছর বেরপ ময়মনসিংহ-রাজবংশের হস্তিবিক্রয় ব্যবসা কাড়িয়া লন, তজ্রপ দক্ষিণ, মধ্য ও পশ্চিম-ভারতের ব্যপ্রদেশ হইতে অর্থ-সঙ্গতি করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহারা দেশীয় সামস্তরাজগণের অধিকত বন্ত বিভাগগুলি হস্তগত করিয়া লইয়াছেন। যাহাতে
ম্ল্যবান্ শাল, সেগুন, শিরীষ, তৃণ, আসন প্রভৃতি বন্তপাদপসমূহ প্রকৃতির অধীন থাকিয়া পৃষ্টকলেবরে বিরাজ করিতে
পারে এবং দাবদগ্ধ না হইতে পারে, তরিষয়ে গবরেণ্ট বাহাছর
বিশেষ যত্ন লইরা থাকেন। ১৮৪৪ ও ১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে বোম্বাই ও
মাজ্রাজ গবরেণ্ট বন্ত বিভাগ অধিকারে অধিকতর প্রয়াসী
হইয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রস্তাবিত বিষয়ে লভ্যাংশ অধিক
জানিয়া গবরেণ্ট ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে ডাঃ ব্রাণ্ডিস্কে বন্ত-বিভাগের
প্রধান পরিদর্শক (Inspector General of Forest) নিযুক্ত
করেন। তংপর বংসরেই বনরকণ-সংক্রান্ত একটী আইন
বিধি-বন্ধ হয়।

গবমে ন্টের অধিকত অরণ্যভূমিসমূহ সাধারণতঃ রক্ষিত (Reserved) ও মুক্ত (Open) ভেদে দ্বিবিধ। রক্ষিত-বনগুলি বস্তু বিভাগের কর্মচারিবর্গের 'থাস' অধীনে স্থাপিত। বস্তুদিগের দ্বারা অগ্নিসংযোগের ভরে, ইহার চারি দিকে সম্প্র প্রহরা নিযুক্ত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে অসভ্য পার্কত্য জাতিরা চাসবাস করিতে পারে না। 'মুক্ত' বনগুলি রক্ষার নিমিত্ত প্রহরী নিযুক্ত নাই। বস্তুজাতীয়েরা ইচ্ছামত উহার মধ্যে চাসবাস করিতে পারে, কিন্তু তন্মধ্যস্থ যে যে খণ্ডে শালর্ক আছে, তাহা রক্ষিত। যে সকল প্রদেশে আবাদের জন্য বস্তু-বিভাগ (Forest Department) বাৎসরিক প্রভূত অর্থবার করিয়া থাকেন, তাহাই তৃতীয় শ্রেণীর বলিয়া গণ্য।

উত্তর-পশ্চিম দীমান্তদেশ, আদাম, চট্টগ্রাম, আরাকান, বহ্না, মধ্যভারত ও পশ্চিমঘাট প্রভৃতি পর্বতমালার নানা অসভ্য জাতির বাস। উহারা স্বতন্ত্র প্রথার ক্ষমিকার্য্য-নির্বাহ করিয়া থাকে। ব্রন্ধে 'ভৌঙ্গা',উঃ পঃ দীমান্তে 'জুম্',হিমালরে 'কিল্' মধ্যপ্রদেশে 'দহ্যা' এবং পশ্চিমঘাট পর্বতমালার 'কুমারী' প্রথার চাসবাস সম্পন্ন হয়। ঐ সকল দেশে কথন লাঙ্গল দারা ভূমি কর্ষিত হয়না। কোথাও বন্যভূমি পুড়াইরা, কোথাও কান্তে দিরা মৃত্তিকা আঁচ্ড়াইরা, কোথাও বা কুদাল কুঠার দ্বারা মৃত্তিকা উংথাত করিয়া বীজ রোপিত হইয়া থাকে। ইহারা এক ভূমির উপর তুই বংসর চাদ করে না। বংসরান্তে ভ্রমণশাল জাতির ভার এক ক্ষেত্র পরিত্যাগ করিয়া অভ্যান্ধিক ক্রমকদিগের ভার জমিরও কোনক্রপ পাট করে না। তথাপি তাহাদের পালিত শশুক্ষেত্রে প্রচুর পরিমাণে ধান্ত প্রভৃতি শশু উৎপন্ন হইতে দেখা বায়।

বাণিজ্য।

পণ্য দ্রব্যের ক্রমবিক্রমই বাণিজ্য। ভারতীয় প্রজার পরি-

শ্রমে ও কৃষিকৌশলে উৎপন্ন দ্রব্যেরই নাম পণ্য। সারা বংসর রৌদ্র ও বৃষ্টির প্রকোপ সহ্য করিয়া কটসহিষ্ণু কৃষকগণ স্ব স্ব ক্ষেত্রে যে দকল ফদল উৎপন্ন করে, তাহারই কিয়দংশ ভরণপোষণ ও বীজের জন্ম রাথিয়া, রাজস্বাদি আত্র্যমিক বায়ভার বহনের জন্ম উহার উদ্ভাংশ মহাজনদিগকে বিক্রেম্ন করিতে বাধ্য হয়। কোথাও কোথাও দাদনদারগণ ঐ উদ্ভাংশের অধিক পরিমাণ শহ্যও গ্রহণ করিয়া থাকে। এরূপ স্থলে অভ্যাচার-নিবন্ধন প্রজাবর্গ কট্টে পতিত হয়। ক্রমে ছভিক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গোবর্গ কটে পতিত হয়। ক্রমে ছভিক্ষ এবং সেই সঙ্গে সঙ্গোবর্গ কটে পতিত ইয়। কিংপাতসমূহ সপমুস্থিত হইয়া থাকে। বাঙ্গালার নীলকর-দিগের অভ্যাচার,১৭৭৩ খুটান্দের দল্যাদিবিদ্রোহ এবং ১৮০১-২ খুটান্দের কোলবিদ্রোহ প্রভৃতি উচ্ছু আলতা এই প্রজানিগ্রহের প্রধানতম কারণ। রাজ্য প্রজার কট্ট দেখিতেন না বলিয়াই প্রজাবর্গ এরূপ উন্ধৃতভাব ধারণ করিয়াছিল।

প্রজাবর্গ স্ব স্থ প্রমোপার্জিত ধান্তাদি মহাজনদিগের হস্তে
দিয়া নিশ্চিন্তমনে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইত। নিরীহস্বভাব
দীন ছঃখী ক্ষকদল একমাত্র জমির উংকর্ষ সাধনে বত্ববান্ রহিয়াছে; কিন্তু মহাজনগণ লাভের প্রত্যাশায় একস্থানজাতদ্ব্যসমূহ অন্তম্থানে লইয়া বিক্রয় করিতেছে। ফলে, ক্রমিপ্রধান স্থানে শদ্যের অভাবহেতু লোকক্ষ্র ঘটিতেছে এবং
কোন সমৃদ্ধিশালী নগরে অধিক মূল্যে বিক্রীত হইয়া, উহা
আদরের সহিত গৃহাত হইতেছে। মহাজনগণ দ্বিগুণ মূল্যলাভে স্ফীত হইয়া আপন বাণিজ্ঞালক্ষ্মার ক্রপাদ্ষ্টিলাভে
মনঃসংযোগী হইয়া রহিয়াছে।

ভারতীয় বাণিজ্য সাধারণতঃ চারিপ্রকারে পরিচালিত হইয়া থাকে। ১ অর্ণবিধান সহযোগে বৈদেশিক রাজ্যের সহিত, ২ উপকূলবর্তী নগরসমূহে, ৩ হিমালয়ের উত্তর ও পূর্বা সীমান্তবর্তী রাজ্যসমূহের সহিত এবং ৪ ভারতসামাজ্যের আভ্যন্তরীণ বাণিজ্য।

বিস্তীর্ণ সমুদ্রবক্ষে ভাসমান থাকিলেও ভারতের উপকুলদেশে বাণিজ্যের উপযোগী বন্দর নাই। গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র নদের সমগ্র অববাহিকাপ্রদেশ-জাত দ্রব্যের বাণিজ্য
একমাত্র কলিকাতা রাজধানীপথেই সমানীত হয় বঙ্গবাসীর
গ্রাসাচ্ছাদন ও ব্যবহারোপযোগী দ্রব্যসামগ্রী স্থানীর হাটবাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। অপর সমুদায় জাতদ্রব্য
দেশীয় ও বৈদেশিক বণিক্সম্প্রদায় দ্বায়া উত্তমরূপে চালানবন্ধ (থলে ভরাই বা বস্তাবন্দী) হইয়া শকট, নৌকা বা
রেলপথে কলিকাতা বন্দরাভিমুথে আনীত হয়। নিয় বঙ্গজাত যে পরিমাণ দ্রব্য উত্তরপশ্চিম প্রদেশে স্বদেশীয়ের

ব্যবহারার্থ নীত হয়, তাহাই অন্তর্ণাণিজ্য এবং যাহা বৈদেশিকের অর্ণবপোতসমূহে পূর্ত্ত হইয়া স্কুলর পথে দেশ-**(म**শास्टरत नौक इत्र, जाहाहे मात्रु<u>जिक-रे</u>वरमिक-वानिका নামে খ্যাত। এরপ গুজরাত, দাক্ষিণাতা ও মধ্যপ্রদেশের যাবতীয় শস্ত্রসন্তার বোদ্বাইনগরী দিয়া, সিদ্ধুপ্রদেশের ধন-ধান্তাদি করাচী নগর দিয়া এবং ইরাবতীপ্রবাহিত নিম্ন-ত্রন্ধ প্রদেশজাত দ্রবাসমূহ রেঙ্গুন ৰন্দর দিয়া সমুদ্রপথে নানা দিপেশে প্রেরিত হইয়া থাকে। নদী ও রাস্তা ব্যতীত এই চারি বন্দরে মালপত্র আনয়নের স্থবিধার জন্ম রেলপথ বিস্তৃত আছে। এতছিন্ন মলবার উপকূলে গোয়া, কোচিন, মঙ্গলুর, কোরানোর ও বেপুর এবং করমগুল উপকৃলস্থ मह्नोभलन, मानाज, भं निरुती ও नागभलन প्रज्ञिक्ष ক্ষুদ্র বন্দরে ভারতের ঔপকৃলিক বাণিজ্য সমাহিত হইয়া थाटक। मनवात উপकृतवर्जी वार्गिकावन्तत्रमृद्ध अथवा তথাকার নদীমুখে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে, কিন্তু, কর-মণ্ডল-উপকূলবর্ত্তী মাক্রাজ প্রভৃতি নগর-প্রবেশের নিরাপদ পথ নাই। বৈদেশিক পোতসমূহ অদূরে সমুদ্রগর্ভে ভাস-মান থাকে। তথায় ষ্ঠীমার বা নৌকাযোগে পণ্যদ্রব্য লইয়া জাহাজ ভরাই করা হইয়া থাকে। ভারতীয় সামুদ্রিক বাণিজ্যের চত্বারিংশ ভাগ কলিকাতা ও তদমুরূপ সংখ্যা বোষাই পথে: ষষ্ঠাংশ মাজাজ, চতুর্থাংশ রেঙ্গুন, দ্বাংশ করাচী এবং অপর অষ্টাংশ উপকূলবর্তী ক্ষুদ্র বন্দরসমূহে পরিচালিত হইতেছে ৷

বহু পূর্বকাল হইতেই ভারতের বৈদেশিক বাণিজ্য প্রভাব বিস্তৃত ছিল। তৎকালে ভারতীয় বণিক্গণ বিভিন্ন দেশে সদেশীয় পণ্য দ্রব্যসমূহ লইয়া বাণিজ্যব্যপদেশে গমন করিত। চীন, যব, বালি প্রভৃতি দ্বীপ, আরব, ইজিপ্তা, ওরোম পর্যান্ত স্থানুরদেশে ভারতীয় ধনরত্ন ও ধাত্যাদি শভ্ত বিক্রীত হইত। ভারতোৎপন্ন মুক্তা, প্রবাল, মরকত, হীরক, চুণী প্রভৃতি মূল্যবান্ প্রস্তরের স্থ্যাতি সমূদ্ধ রোম-সাম্রাজ্য মধ্যেও পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল। নেলুর, বালি প্রভৃতি স্থানে সেই প্রাচীন ভারতীয় বাণিজ্যের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। এত-ছিন্ন বিভিন্ন ঐতিহাসিক ও ভ্রমণকারীর বৃত্তান্ত পাঠেও সেই প্রাচীন বাণিজ্যশ্বতি জাগরিত করিয়া দিতেছে।

ভারতবাসীর সে বাণিজ্য-গৌরব অপস্ত হইলেও এবং বর্ত্তমানে ভারতীয় (হিন্দু) বণিক্গণের বাণিজ্য প্রসারে বিশেষ মনোনিবেশ না থাকিলেও, ভারতীয় বাণিজ্যের কোনরূপ হ্রাস হয় নাই। এথন বৈদেশিক বণিক্সম্প্রদায় ভারতের সমগ্র বাণিজ্যশক্তি গ্রাস করিয়া বসিয়াছে।

ভারতে হিন্দুরাজ্য লোপ পাইলে, ক্রমে বিধর্মী মুসলমান-গণের শাসন বিস্তৃত হইয়াছিল। ১১৯৩ খুষ্টাব্দে মহম্মদ ঘোরির ভারতাক্রমণের পর উত্তর ভারতে মুসমানদিগের প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। তংকালে মুসলমানগণ ভারতজাত নানা-প্রকার দ্রব্য আফগানস্থান, তুর্কিস্থান প্রভৃতি পশ্চিমদেশে লইয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে তদেশজাত ছাগ, রোম, শৃঙ্গ প্রভৃতি দ্রব্য ভারতে আনিয়া বিক্রয় করিত। এখনও মুসলমান ও স্বল্লসংখ্যক পঞ্জাব ও হিন্দুস্থানবাদী বণিক্দল আফগান-সীমান্তে ও তুকিস্থানে থাকিয়া পার্শ্বত্য বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি করিতেছে। আলাউদ্দীন থিলিজির দাক্ষিণাত্য আক্র-মণের পূর্ব্বে দক্ষিণাপথে রাষ্ট্রকূট, যাদব, চালুক্য প্রভৃতি রাজ-वःশ রাজত্ব করিতেন। ঐ হিন্দুরাজাধিপত্যকালে হিন্দু-বণিকৃগণ বাণিজ্যলক্ষার পদদেবায় অভিনিবিষ্ট ছিল। তং-কালে আরব প্রভৃতি দেশ হইতে বিদেশী বণিক্সম্প্রদায় ভারতে আদিয়া ভারতীয় দ্রব্য ক্রম করিয়া লইয়া যাইত। মোগল-সমাট অকবর শাহের দোর্দ্ধগু প্রতাপে দাক্ষিণাত্য ভূমে মোগল ও মুসলমান প্রভাব দৃঢ়ভিত্তি প্রাপ্ত হইয়াছিল। তদবধি প্রায় দাক্ষিণাত্যের সমগ্র বাণিজ্য মুসলমান রাজপুরুষ-গণের করতলগত হয়। অত্যাচারী মুদলমান রাজপুরুষগণের উপর জাতক্রোধ হইয়া সম্ভবতঃ হিন্দুবণিক্গণ মুসলমানের বাসভূমি আরব প্রভৃতি স্থানে গমনপূর্বক পণ্য দ্রব্য বিক্রয় वक्ष कतिया (मन, अथवा हम्लाम धर्मामीक्षाअयामी मूमलमान-গণের কঠোর শাদনে প্রপীড়িত হইয়া বিরেষবশতঃ হউক আর জাতিচাতির ভয়েই হউক, তাঁহার৷ মুদলমান-দিগের সহবাস পরিত্যাগ করিতে সর্বতোভাবে বাধ্য হইয়াছিলেন। তাই এরপ অল্ল সময়ের মধ্যে ভারতবাদী हिन्तूत देवतिनिक वानिष्कात व्यवमान इरेबाए ।

বেরপ ভারতীয় পণ্য দ্রব্য এক সময়ে ভারত হইতে দ্র দেশে রপ্তানী হইত, সেইরপ তথাকার কোন না কোন জিনিষ তৎকালে ভারতবাদীর অঙ্গশোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অস্তর্বাণিজ্যের ফলে দান্দিণাত্য হইতে বেরূপ প্রবাল, মুক্রা প্রভৃতি সমুদ্র মূল্যবান্ দ্রব্য উত্তরভারতে সমানীত হইত, তদ্রপ স্থান্র অপ্ট্রেলিয়া দ্বীপ হইতে এখনও মুক্রা, প্রবালাদি ভারতে আনীত হইতেছে। ভারতে যবনরাজগণের অধিকার কালে নানাপ্রকার অলঙ্কার ও অঙ্গরাখা প্রভৃতি প্রচলন হইয়াছিল। ভাস্করশিল্পময় গ্রীক্ ও শক চিত্রসমূহে তাহার পূর্ণ আভাদ পাওয়া যায়।

ভারতের প্রাচীন বাণিজ্যস্রোত ক্ষীণ হইলে পর্জুগীজ, ওলন্দাজ, ফরাসি, জর্মণ ও ইংরাজবণিক্গণ বাণিজ্যবাপদেশে

একে একে ভারতে পদার্পণ করেন। পর্ত্ত গীজগণ বাণিজ্যের অভিপ্রায়ে ভারতে মানিয়া ভারতমহাসাগর-তীরে কিরূপ প্রভূত্ব বিস্তার করিরাছিল, পর্ভূগীজ শব্দে তাহা বিশেষরূপে विवृত इरेबाट्छ। अर्थानविक्मच्यामाय अर्थकुष्कु छ। निवसनरे इडेक अथवा भन्नामर्गाजामित्गन भन्नत्मन वित्नात्थर रुडेक, व्यकारन ममूजगर्ड जनवृष्ट्र नवर विनीन रहेम्रा यात्र । अननाज-গণ কিছুদিনের জন্ম ভাগীরথীতীরবর্তী প্রীরামপুর গ্রামে থাকিয়া বাণিজ্যের উন্নতি চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু ইংরাজ ও ফরাদিগণের দহিত প্রতিযোগিতায় পরাল্বও হইয়া তাঁহারা গ্রীরামপুরের কুঠা ইংরাজবণিক্-সম্প্রদায়কে বিক্রয় করিয়া নিম-বঙ্গের বাণিজ্যাশা বিসর্জ্জন করিতে বাধ্য হন। অবশেষে ভারতে দঢ়ভিত্তি স্থাপন জন্ত ফরাসি ও ইংরাজবণিকে ঘোর প্রতি-ছন্দিতা আরম্ভ হয়। দাক্ষিণাত্যে ফরাসি ও ইংরাজ-বিরোধ ইতিহাসে জনন্ত অক্ষরে লিখিত আছে। ১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে ফরাসি-দিগকে ও শেষে নবাব দিরাজ উদ্দৌলাকে পরাভূত করিয়া ইংরাজবণিকদল লর্ড ক্লাইবের অধিনায়কতায় বঙ্গরাজ্যে প্রভুত্ব স্থাপন করেন। ১৮০৩ খুষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রবিজয়ের পর সমন্ত দাক্ষিণাত্যভূমে ইংরাজবণিকদিগের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়া-ছিল। অতঃপর ১৮৫৭ খুপ্তান্দের বিখ্যাত দিপাহি-বিদ্রোহের পর হইতে ইংরাজবণিকসম্প্রদায় অপ্রতিহতপ্রভাবে ভারতে সামুদ্রিক বাণিজ্যের প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছেন। এক্ষণে ইংরাজ, ফরাদী, গ্রীক, জর্মাণ, হিন্দু, পর্ত্তু গীজ, য়িহুদী, পার-শীক, মুদলমান প্রভৃতি নানাজাতীয় বণিক্সম্প্রদায় ভারতের বাণিজ্যরজ্জূ ধারণ করিয়া রহিয়াছে, কিন্তু সকলকেই ইংরাজ সরকারে শুল্ক দিতে হয়।

বৈদেশিক বণিক্সমিতি কর্ত্ব ভারতে আমদানী দ্রব্য—ছাতি, কয়লা, কোরা, ধোয়া ও ছিট প্রভৃতি নানাপ্রকার কার্পান বস্ত্র, লোহনির্মিত দ্রব্যমাত্র, ছুরি, কাঁচী ক্ষুর প্রভৃতি অন্তর্শস্ত্র, কলকজ্ঞা, বিভিন্ন প্রকার মন্ত্র, তাম্র, লোহ, সীসক, স্বর্ণ, রৌপ্য প্রভৃতি ধাতু, নানাপ্রকার থাত্ত দ্রব্যা, রেলগাড়ীর আসবাব, লবণ, রেশম ও তজ্জাত দ্রব্যাদি, গরম-মসলা, চিনি, পশমী বস্ত্রাদি, নারিকেল তৈল ও ওমধি প্রভৃতি নানাপ্রকার উপকরণ।

রপ্তানী দ্রব্য—কফি, তুলা, কার্পাসবস্ত্র, স্তা, নীল ও অন্তান্তর রঙ, ধান্ত, তওুল, গম, কলাই প্রভৃতি শস্ত্র, পশুচর্ম, (পরিস্কৃত ও কাঁচা) পাট ও চটের থোলে, গালা (লাক্ষা) তৈলাদি, অহিফেন, সোরা, মদিনা, তিল, রাই, রেড়ী প্রভৃতি তৈলক্র বীজ, রেশম ও তজ্জাত গরদাদি বস্ত্র, গরম-মদলা, চিনি, চা, শাল ও দেগুণকার্ছ, তামাকু, পশম ও পশ্মিবস্ত্র

প্রভৃতি প্রধান। এতত্তির অন্তান্ত অনেক বস্তুও বিভিন্ন দেশে রপ্তানী হইয়া থাকে।

[ তত্তৎ শব্দের বিবরণ তত্তৎশব্দে দ্রষ্ঠব্য।]

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, বর্ত্তমান বুগে একমাত্র ইংরাজ-বিণিক্গণই জাগতিক বাণিজ্যের পূর্ণাধিকার গ্রহণ করিয়া-ছেন। তাঁহাদের উৎসাহে প্রাচ্য দেশোৎপর যাবতীয় পণ্য দ্ব্য ইংলও-রাজধানী লওন-ভাগুরে আনীত হইয়া থাকে। য়্রোশের বিভিন্নদেশবাসী বণিক্গণ লওননগরে আসিয়া আপনাপন প্রয়োজনামুসারে পাট, পশম প্রভৃতি দ্রব্য ক্রেয় করিয়া লইয়া যান। পূর্বের দক্ষিণ-আফ্রিকার উত্তমাশা অস্তরীপ বেষ্টন করিয়া পণ্যবাহী জাহাজ সকল য়ুরোপে উপনীত হইত। ১৮৬৯ খৃষ্টান্দে স্থ্রেয় সংযোজনে থাল কর্ত্তিত হওয়ায় বাণিজ্যের প্রসার বৃদ্ধি ও স্থবিস্কৃত পছা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এখন বণিক্দলকে আর বিশেষ কন্ত স্থীকার করিতে হয় না। ভারতীয় পণ্য দ্বের পরিপূর্ণ হইয়া অর্ণবপোত সকল একমাস মধ্যেই স্ক্রের ইংলতে উপনীত হইতেছে।

ভারতের আভান্তরীণ বাণিজ্য ভারতীয় সভ্য জাতি-মাত্র দ্বারাই পরিচালিত। স্থপ্রাচীন আর্যায়ুগে যে সকল लाक वानिजा-कार्या नियुक्त ছिलन, छाँशाता मू कर्ज् क বৈশ্বনামে উক্ত হইয়াছেন। এক্ষণে এ বৈশ্ অনেক লোক বাণিজ্য কার্য্যে লিপ্ত আছেন। বোম্বাই প্রদেশের পাশী, গুজরাতী, বাণিয়া ও রাজপুতনার জৈন মারবাড়িগণ বাণিজ্য ব্যাপারে সমধিক উন্নত। দাক্ষিণাত্যে, মান্দ্রাজ মহিস্থর বিভাগে লিঙ্গায়তগণ, করমণ্ডল উপকূলে শেঠী ও কোমাতীগণ এবং বাঙ্গালায় উন্নতশীল শূদ্ৰ, মারবাড়ী, শেঠी ও নাথোদারগণ দেশীয় বাণিজ্য-বিস্তারে ক্লতসংকল্ল হই-তেছেন। বাঙ্গালা প্রদেশের বাণিজ্য হস্তগত করিবার জন্ত অনেক জৈন মারবাড়ি মুশিদাবাদ নগরে আদিয়া বাস করিয়াছে। ইহারা উত্তরে চীন-সীমান্ত ও পূর্বের খিনিয়া পর্বত পর্যান্ত গমন করিয়া তৎদেশবাসিগণের সাহত স্বচ্ছনে দ্রব্যাদির ক্রমবিক্রম করিয়া থাকে। উত্তর পশ্চিম ও অবোধ্যা প্রদেশের বাণিজ্যকেন্দ্র বাণিয়াদিগের করতল-গত। मुम्य भक्षाव প্রদেশে ক্ষতিনামক হিনুস্থানী বৈশ্বসম্প্রদায় वाशिकाविखारत वक्रभतिकत रहेग्राष्ट्रम । तमीम विश्वकाश ভারতসীমান্তবর্ত্তী আফগান ও তৎসংলগ্ন পার্বত্য রাজ্য, কাশীর, লাডক, তিব্বত, নেপাল, চীন, আসাম সীমান্ত-ন্তিত পার্মত্য প্রদেশ, উত্তর ও নিমত্রক্ষ এবং খ্রাম, কাষো-ভিন্ন প্রভৃতি দূরদেশে গমন করিয়া আপনাপন বাণিজ্য পরিচালনা করিতেছে।

প্রত্যেক নগরস্থিত বাজারে বা গওগ্রামসমূহের হাট প্রভৃতিতে স্থানীয় এক একটা ক্ষুদ্র বাণিজ্য চলিয়া থাকে। কোন কোন হাটে কৃষকগণের আনীত ধাতাদি শস্তেরও প্রভৃত কারবার হইয়া থাকে। আড়ৎদার মহাজনগণ ঐ সকল স্থানে থাকিয়া ক্রমবিক্রম্ম করে। দেবোদ্দেশে মেলা বা উৎস্বাদি উপলক্ষে কোন কোন স্থানে ঐরপে ধাতাদি শস্ত ও গ্রাম্ব প্রভৃতির ক্রমবিক্রম হইতে দেখা যায়।

ভারতে রেলপথ-বিস্তারের পূর্ম্বে রাস্তা ও নদী দিয়া বাণিজ্য দ্রব্য স্থানে স্থানে সরবরাহ হইত। কলিকাতা হইতে উত্তর পশ্চিম প্রদেশে গমনাগমনের স্থবিধার জন্ম খুষ্টীয় ১৬শ শতাব্দে আফগান সমাট শের শাহ কর্ত্তক 'গ্রাপ্ত ট্রাঙ্করোড' নামক স্কবি-স্থৃত পথ<sup>®</sup> প্রবর্ত্তিত হয়। বড়লাট বেণ্টিক বাহাতুর উহার সংস্কার করিয়া বাণিজ্যের পন্থা স্মবিস্তার করেন। ঐ প্রশস্ত পথ হইতে কতকগুলি রাস্তা উত্তরপশ্চিম ভারতের প্রধান প্রধান নগরে সংযোজিত আছে। ঐ পথসমূহ ধরিয়া এক সময়ে বণিক-সম্প্রদায় পেশবার সীমান্ত পর্য্যন্ত গমন করিত। এমন কি হিমা-লয়, নীলগিরি ও পশ্চিম্ঘাট প্রভৃতি পর্বত্মালার উপরিতন গিরিসঙ্কট দিয়া গো-শকটে মাল পূর্ণ করিয়াও বাণিজ্য চলাইত। একণে ভারতের উত্তর, দকিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম ও মধ্যভাগের সর্ব্বত্রই রেলপথ বিস্তৃত হইয়াছে। উহার কতকগুলি বণিক-मस्यानारवाज अधीन। তहिन हेश्ताजताज ও मामखताजगरणत যত্তে ও ব্যায়ে পরিচালিত কএকটা রেলপথ আছে। তন্মধ্যে ইষ্ট-ইণ্ডিয়া, ইষ্টকোষ্ট, গ্রেট পেনিনস্থলার, রাজপুতনা-মালব, বেঙ্গল-নাগপুর ও ইপ্তারণ-বেঙ্গল রেলপথ প্রভৃতি প্রধান।

িরেলপথ দেখ |

পূর্বেই উরেথ করিয়াছি যে, অনার্ষ্টি, অজন্মা ও রপ্তানাবাহল্যহেতু দেশে ছভিক্ষ উপস্থিত হয়। রেলপথ বিস্তারে গমনাগমন ও বাণিজ্য-পরিচালন পকে বিশেষ স্থাবিধা হইয়াছে বটে, কিন্তু দেশবাসীর অস্থুও অশান্তি দিন দিন পরিবর্দিত হইতেছে। যেথানে রেল বা গমনযোগ্য পথ নাই, কোন বণিক্ই তথাকার মালপত্র লইয়া বাণিজ্যের অভিলাষী নহেন, কিন্তু রেল-বিস্তারে স্থাবিধা হওয়ায় এক্ষণে তদ্দেশীয় দ্রব্যসমুদায় লাভার্থীর ইচ্ছামুসারে ভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইতেছে। পূর্বে তাহারা ইচ্ছামুসারে ভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইতেছে। পূর্বে তাহারা ইচ্ছামুসারে ভিন্ন স্থানে পরিচালিত হইয়া নিতান্ত কন্তু অক্তব করিতেছে। ইহার উপর আবার বায়ুও জলের গোলযোগে উপযুর্গপির ছই বর্ষকাল বৃষ্টিপাত না ঘটিলে এবং পূর্বে হইতে কোন প্রকার শস্তু সঞ্চয় না থাকিলে তদ্দেশে অচিরাং ছর্ভিক্ষ-প্রবেশের সন্তাবনা।

ইতিহাস পাঠে জানা যায় যে, ১৭৬৯-৭০ খুষ্টান্ধে নিয় গাঙ্গপ্রদেশে (বাঙ্গালায়) একটা মহামারী উপস্থিত হয়। ১৭৮০-১৭৮৩ খৃষ্টান্দে কোঙ্কণরাজ্য হাইদার কর্তৃক লুক্তিত হইবার পর তথায় তুর্ভিক্ষের স্ট্রচনা হইয়াছিল। মহামতি বার্ক ওজিবনী ভাষায় তাহার চিত্র প্রকটিত করিয়া গিয়াছেন। ১৭৮৩-৪ খুষ্টাব্দে বহুকালব্যাপী অনাবৃষ্টিহেতু উঃ পঃ প্রদেশে তুর্ভিক্ষ উপস্থিত হয়। ঐ সময়ে ওয়ারেন হেষ্টিংস বাহাত্র তর্ভিক্ষ-প্রপীডিত প্রজাদিগের সাহায্যার্থ কএকটী ধান্তগোলা স্থাপন করেন। তন্মধ্যে পাটনানগরের গোলা এখনও বিছ্য-মান আছে। ১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে আর একবার মাত্র ইংরাজরাজ ঐ গোলা খুলিয়া দরিদ্রের উদর পূর্ত্তি করিয়াছিলেন। ১৭৯০-२२ थ होत्म मानाज अप्तर्भ छूटे वर्ष कानवाभी महामाती घरते। তংপরে ১৮৬০-৬১ খৃষ্টাব্দে পুনরায় ভীষণ মূর্ত্তি ধারণ করিয়া তুর্ভিক্ষ উত্তর পশ্চিম প্রদেশে আসিয়া দেখা দেয়। তৎকালে তর্ভিক্ষের কঠোর প্রপীড়নে প্রজাবর্গ যে কষ্ট পাইয়াছিল এবং চারিদিক হাহাকার ধ্বনিতে প্রতিধ্বনিত হইয়া যেরূপ ভয়স্কর ভাব ধারণ করিয়াছিল, তৎকালের রাজ্যশাসনের শিথিলতা হইতে তাহার বিলক্ষণ আভাদ পাওয়া যায় \* ৷ ১৮৬৫-৬৬ খুষ্টাব্দে পুনরায় উড়িষ্যাপ্রদেশে মহাত্রভিক্ষ আনিয়া সমুপস্থিত হয়। ঐ সময়ে লক্ষ লক্ষ উড়িয়াবাসী অনাহারে প্রাণত্যাগ करत । वाक्राना ১২৭১ मारनत (है ১৮৬৪ थुः) आश्विन মানের ভীষণ ঝড় ও ব্যায় নিম্বঙ্গ প্লাবিত হইয়া শ্সভাঙা-রের বিশেষ ক্ষতি করে। ঐ সময় হইতে ধান্তাদি মহার্য হইতে আরম্ভ হয়। উহার ২।৩ বর্ষ পরে ১২৭৪ সালের ২১এ কার্ত্তিক শুক্রবার 'কার্ত্তিকের ঝড়ে' রাঙ্গালা প্রদেশ এরূপ বিপর্যান্ত হয় যে, তদবধি ধাতাদি শভের মূল্য পরি-বদ্ধিত হইয়া গিয়াছে। শুনা যায়, আশ্বিনের ঝড়ের পূর্বে वाकानाय ५० जाना भूटना ১/ भग ठाँउन विक्य रहें छ। কার্ত্তিকের ঝড়ের পর ৮।১০ টাকা পর্যান্ত চাউলের দাম বাড়িয়াছিল। ঐ সময়ে অনেক দরিদ্র বঙ্গবাসীর অনাহার-ক্লেশ সহা করিতে হইয়াছিল। ১৮৬৮-৭০ খৃষ্টাবে অনাবৃষ্টি হেতু উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও রাজপুতনায় হর্ভিক্ষের সঞ্চার হয়।

No useful lesson of administrative experience is to be learned from the long list of famines and scarcities which afflicted the several provinces of India at recurring periods during the first half of the present century. [W. W. Hunter India']

ইহার পর ১৮৭৩-৭৪ খৃষ্টান্দে বেহার অঞ্চলে ভয়ানক হর্ভিক্ষ দেখা দেয়। এই সময় গবমেণ্ট স্থানীয় প্রপীড়িত ব্যক্তি-বর্ণের কষ্ট দ্রীকরণে বদ্ধপরিকর হন। অনতিবিলম্বে ১৮৭৬-৭৮ খৃষ্টান্দে পুনরায় সমগ্র ভারতে একটা দীর্ঘব্যাপী হর্ভিক্ষের সঞ্চার হইয়াছিল। এরপ লোমহর্মণ ব্যাপার ভারতের অদৃষ্টে আর কথনও ঘটে নাই। এ সময়ে অনাহারে ও বিস্ফচিক। প্রভৃতি রোগে দক্ষিণ-ভারত প্রায়্ম জনশৃত্য ইইয়াছিল। ১৮৯৮-১৯ খৃষ্টান্দে পুনরায় দক্ষিণভারতে হর্ভিক্ষের প্রকোপ হয়। তথন ভারতের বড়লাট মহামতি লর্ড কর্জন ও তৎসহধর্মিণী কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া বিভিন্ন দেশবাসীর নিকট অথ বাজ্ঞা করিয়া ছিলেন। তাঁহাদের প্রার্থনালক্ষ অর্থভাতারে দানহঃখার উদরপূর্ত্তি হইয়াছিল। গবর্মেণ্টের রাজকোষ হইতেও প্রজাবর্গের হঃখমোচনার্থ অর্থব্যয় করা হইয়াছিল। বর্ত্তমান ১৯০২ খৃষ্টান্দেও স্থানে স্থানে অন্নকষ্ট ও জলক্ষ্ট সমভাবে রহিয়াছে।

শাসন-প্রণালী।

ইংরাজাধিকত ভারতবর্ষ স্থাত্থালরপে শাসন করিবার জন্ম বিলাতের পার্লিমেণ্ট কর্ত্তক পাঁচ বংসরের জন্ম এক একজন রাজপ্রতিনিধি নিযুক্ত হইয়া থাকেন। তিনি ও তদীয় মন্ত্রি-নভা ভারতের আবশুকীয় আইন প্রস্তুত ও শাসনকার্য্য-নিষ্পায় করেন। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বড্লাট বাহাত্বর মন্ত্রিসভায় পরামর্শ না লইয়া স্বমতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া-উপরোক্ত মন্ত্রিসভায় বড়লাটবাহাতুর ব্যতীত আর ছর সাতজন স্থদক্ষ ও বিজ্ঞ ইংরাজকর্মচারী আছেন। নির্দিষ্ট সময়ান্তর এই সভার অধিবেশন হইয়া থাকে। ভারতীয় আইন ও শাসনসংক্রান্ত যাবতীয় বিচার এবং বৈদেশিক রাজনীতি আলোচনা ও মীমাংসা উহার উদ্দেশ্য। এতড়িল আইন প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত পূর্ব্বোক্ত সভাগণ, বোম্বাই ও মাজাজের শাসনকর্ত্তাদিগের প্রতিনিধি, এবং কতিপয় মনো-নাত দেশীয় ও বৈদেশিক স্মবোগ্য সভা লইয়া একটী সভা সংগঠিত হয়। বে প্রদেশে ঐ ব্যবস্থাপকসভার অধিবেশন হর, তথাকার শাসনকর্তাও সেই সভার সভ্যশ্রেণীভুক্ত হইতে পারেন। এই সভার কায্যবিবরণী জনসাধারণের জ্ঞাত হইবার কোন বাধা নাই।

বিচারকার্য্যের স্থবিধার জন্ম বাঙ্গালা, বোদাই ও মান্দ্রাজ এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশে হাইকোর্ট নামক এক একটা সর্ব্বোচ্চ বিচারালর আছে। তাহাতে প্রদেশার কৌজনারী ও দেওয়ানী-সংক্রান্ত ধাবতার মোকদ্রমার চূড়ান্ত নিস্পত্তি হইয়া থাকে। পঞ্জাবে তিন জন জল লইয়া একটি চিফ্কোর্ট আছে। মধ্য প্রদেশ, অবোধ্যা ও বেরার প্রদেশে শাসনকার্য্য পরিচালন জন্ম এক একজন কমিশনর আছেন। আসামের চিফ্-কমি-শনরই তথাকার সর্বময় কর্ত্তা। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক জেলার ছোটলাট ও প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাগণের অধীনস্থ জজ্ঞ ও সব্জজ্ঞ এবং প্রত্যেক মহকুমায় ২০ জন মুন্সেফ বিচার কার্য্যে নিযুক্ত আছেন।

সমন্ত্রিক গবর্ণর-জেনারেল ভারতের সর্বাময় কর্ত্তা হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি স্বয়ং সমস্ত কার্যা করেন না। শাসন কার্যোর স্থবিধার নিমিত্ত ইংরাজাধিকত ভারত ক্যেকটা প্রদেশে বিভক্ত হইয়াছে। প্রত্যেক প্রদেশে লেফ্টনাণ্ট-গবর্ণর, গবর্ণর, চিফ্-কমিশনার বা কমিশনার-উপাধিধারী এক একজন শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত আছেন। উহারা বড়লাটের কর্ত্তথাধীনে থাকিয়া স্ব স্থ প্রদেশ শাসন করেন। লেফ্টনাণ্ট গবর্ণর এবং চিফ্ কমি-শনরগণ দিবিল্যাভিদ হইতে এবং গ্রথরগণ পার্লিমেণ্ট সভা इटेट मतानी**उ हरेग्नः थारकन**। वाञ्चाला, मा<u>ला</u>ज ७ वाहारे প্রদেশে শাসনকর্ত্ত। ভিন্ন অন্যান্ত শাসনকর্তাদিগের স্বতম্ভ আইন সংগঠনের ক্ষমতা নাই। আজমীর, কুর্গ ও বেরার সামান্য জেলার আয় হইলেও তথাকার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ প্রদেশীয় শাসন কর্ত্তাগণের আয় বড়লাটের অধীন। প্রত্যেক প্রদেশ কমিশনার-অধীনন্ত কয়েকটা বিভাগে এবং প্রত্যেক বিভাগ আবার কয়েটা জেলায় গঠিত। জেলার মাজিট্রেট-কলেক্টরগণ বিভাগীর কমিশনারের অধীন থাকিয়া জেলার শাননসংক্রান্ত ममल कार्या निर्साह करतन। প্রত্যেক জেলায় কয়েকটা ক্রিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মহকুমা এবং প্রত্যেক মহকুমায় তদ্ধীন পল্লীসমূহে শান্তিরকার জন্ম কতিপয় থানা আছে। মহ-কুমার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারিগণ জেলার মাজিষ্ট্রেটের পরামর্শ ও আদেশানুণারে মহকুমার শাদনকার্য্য নির্বাহ করিয়। থাকেন। বাঙ্গালা এবং মান্দ্রাজ ও উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ক্ষেক্টী জেলা ভিন্ন ভারতের কোন স্থানে চিরস্থায়ী বন্দো-বস্ত নাই। অক্যান্য স্থানে প্রজাগণ কয়েক বংসরের জন্ম নিদিপ্ত হারে গ্রমে তিকে রাজস্ব প্রদান করে। পরে মেয়াদ-অন্তে পুনরায় জরিপ হইলে, নৃতন বন্দোবস্তামুসারে থাজনা দিয়া থাকে। লবণের শুক্ত হইতে গবদেশিটের বিস্তর आय इरेया थारक। शृर्ट्स नवरणत ७क मर्सक ममान हिन। পরে ১৮৭৮ সালে সর্জেমস্থ্রীচি মহোদয় লবণের ভক সর্বত্র সমান করিয়া দেন। বর্তমান সময়ে লবণের ভব্ প্রতি মণে /৫ পর্যার কিছু অধিক।

শিল্পজাত দ্রবা।

অতি প্রাচীন কাল হহতে ভারতে শিল্পের চর্চা ছিল।

তুই তিন শতাক পূর্বে, ভারতবর্ষ শিল্পবিদ্যার পৃথিবীর অন্ত কোন দেশ অপেকা হীন ছিল না। কিন্তু অধুনা করলার ব্যবহার প্রদক্ষে প্রাকৃতিক-বিজ্ঞানের অভিনব তত্ত্বসমূহের আবিষ্কৃত হওরাতে, ইউরোপ ও আমেরিকা শিল্পবিদ্যার পর-মোংকর্ষ লাভ করিয়াছে। ভারতবর্ষ এক্ষণে কোনক্রমেই তাহাদিগের সমকক্ষ নহে। পূর্বের গৌরব হারাইয়া ক্রমেই পশ্চাংপদ হইতেছে। বাষ্প-পরিচালিত কলের শক্তির সহিত দৈহিক বলের প্রতিযোগিতা একান্ত অসম্ভব মনে করিয়া, ভারতের শিল্পজীবিগণ হতাশ মনে স্বস্থ জাতীরবৃত্তি পরিত্যাগ-পূর্বেক কৃষিবিদ্যার আশ্রম্ম গ্রহণ করিতেছে।

বছপ্রাচীন সময় হইতেই ভারতবর্ষে উংকৃষ্ট কার্পাস বস্ত্র প্রস্তুত হইত। পূর্ব্ব-পাশ্চাত্য-বণিক্গণ ভারতবর্ষে আসিয়া এদেশীয় কার্পাস-নির্মিত বস্ত্রাদি ক্রেয় করিতেন এবং স্বদেশে তাহা বিক্রয় করিয়া বিশেষ লাভবান্ হইতেন। স্ক্র্মতা, চাকচিক্য ও নির্মাণকৌশলে ভারতীয় বস্ত্র অদ্যাপি জগতে অতুলনীয়। কিন্তু ম্যানচেষ্টরের বস্ত্র অভিশয় স্থলভ মূল্যে বিক্রয় হওয়ায় ঐ ব্যবসা দিন দিন শ্রীহীন হইতেছে।

রেশমবস্ত্র প্রায় ভারতের সর্কস্থানে প্রচলিত। আসামে ও ব্রন্ধদেশে প্রায় সকলেই রেশম-নির্মিত বস্ত্র পরিধান করে। কি সমস্ত বস্ত্রাদি স্ত্রীলোকেরা প্রস্তুত করে। ব্রন্ধদেশে চীনদেশ হইতে রেশম আনীত হয়। আসামে গুটিপোকা হইতে রেশম প্রস্তুত হয়। বান্ধালার প্রায় সর্কস্তানে রেশমের আবাদ আছে। পঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশের সহরসমূহে এবং আগরা, হাইদ্রাবাদ এবং দান্ধিণাত্যের অনেক স্থানে স্তানিশ্রত রেশমী বস্ত্র প্রস্তুত হইয়া থাকে। বারাণদী মুর্শিদাবাদ, আন্দাবাদ এবং ব্রিচীনপল্লীতে প্রচুর পরিমাণে বিশুদ্ধ রেশম-বস্ত্র তৈরারির জন্ম একটী কুঠী সংস্থাপিত হইয়াছে। তথাকার কলে নানাবিধ রেশম-বস্ত্র প্রস্তুত্র হইয়া বিক্রয়ার্থ ব্রন্ধদেশে প্রেরিত হইতেছে।

ঢাকা, পাটনা ও দিল্লীতে মদ্বিন বস্ত্রে রেশম-স্তা দারা কুল তোলা হয়। এথানে দলমার কাজও হইয়া থাকে। গুজরাটে চামরের জিনিদের উপর দলমার কাজ করা হয়। জাকজমক ও সমারোহ ব্যাপারে যে সমস্ত দল্মার কার যুক্ত উৎকৃষ্ট মথমলের চাঁদোয়া, হস্তী ও ঘোটকের হাওদা এবং ছাতা ব্যবহার হৃইয়া থাকে, তাহা গোলবর্গা ও আরক্ষাবাদে প্রস্তুত হয়।

বাঙ্গালায় এবং ভারতের উত্রাংশের অনেক স্থানে নত্র্ঞিও ডোরি প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশ্মীর, পঞ্জাব, নিন্মু প্রভৃতি প্রদেশে এবং আগরা, মির্জাপুর, জববলপুর, বরাঙ্গল, মালবার ও মুছলিপত্তন প্রভৃতি স্থানে উৎক্ষ্ট পশ্মী গালিচা প্রস্তুত হয়। কাশী এবং মুর্শিদাবাদে মথমলের কার্পেট প্রস্তুত হইয়া থাকে। তাঞ্জোর এবং দালেমে রেশমের কার্পেট প্রস্তুত হয়।

ভারতের অনেকস্থানে স্বর্ণ ও রৌপ্যের উৎকৃষ্ট অলঙ্কার এবং বাসনাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে। ঢাকা কটকের রৌপ্য-নির্মিত জিনিসের কারুকার্য্য বিশেষ বিখ্যাত। ত্রিচীনপঙ্লী, দিল্লী এবং কাশীধামের স্কুবর্ণ ও রৌপ্য-নির্মিত জরি ও সাটী প্রভৃতি কারুকার্য্যে সমধিক প্রসিদ্ধ। ভারতবর্ষের প্রাচীন রাজধানীসমূহে উৎকৃষ্ট লোহ-নির্মিত অস্ত্র-শস্ত্র প্রস্তুত হয়। ভারতবর্ষে অনেক উংকৃষ্ট তরবারির খাপ প্রস্তুত হয়য় থাকে। পঞ্জাবের অনেক স্থানে বন্দুক নির্মিত হয় ও অনেক স্থানে স্থানীয় ব্যবহারোপ্রোগী তাম ও পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইয়া থাকে। কাশীর তামা পিত্তলের বাসন স্বর্গাপেক্ষা উত্তম।

মুর্শিদাবাদের থাগরার বাসন অতিশয় বিথ্যাত। ভার-তের ঘণ্টা অতিশয় স্থানর ও স্থাধুর শব্দাবৃক্ত। সিদ্ধু প্রাদেশে বহুবিধ স্থানর মাটির বাসন প্রস্তুত হয়।

বৌদ্ধর্শের প্রাহ্রভাব কালে যে সমস্ত প্রস্তর-মূর্দ্ধি ও গুরা মন্দির থোদিত হইয়াছিল, তাহা দ্বারা ভারতের শিল্পনৈপুণ্যের বিলক্ষণ পরিচয় পাওয়া যায়। ভারতের অনেক
স্থলে কাষ্ঠ নির্মিত গৃহাদিতে শিল্পকার্যের বিলক্ষণ পরিচয়
আছে। মুর্শিনাবাদ, অমৃতসর, কাষী ও ত্রিবাস্ক্রের হস্তিদস্তনির্মিত দ্বা তৈয়ারি হয়। ক্রফানগরের মৃত্তিকা-নির্মিত পুতুল
সাতিশয় উৎক্রষ্ট।

## থনিজ পদার্থ ৷ বিশ্ব বিশ্

ভারতবর্ষের প্রায় সর্ক্রেই লোহের থিনি দৃষ্ট হয়। এথানকার থনিজ অপরিক্ষত লোহ পৃথিবীর অন্তান্ত স্থানে প্রাপ্ত
লোহ অপেক্ষা অনেক বিশুদ্ধ। দেশীয় প্রথামুসারে থনিজ
ধাতু হইতে বিশুদ্ধ ধাতু প্রস্তত হইয়া থাকে। কিন্তু উক্ত
প্রথা অভিশয় ব্যয়-সাপেক্ষ। স্বতরাং ভারতীয় লোহ,
ইংলও হইতে আমদানী লোহের সহিত প্রতিযোগিতায়
অক্ষম। বাঙ্গলার রাণীগঞ্জে এবং মধ্যপ্রদেশের বরোরা
ও মোহপাণিতে কয়লার থনি আছে। ইহাদিগের মধ্যে
রাণীগঞ্জের থনি সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। রাণীগঞ্জের কয়লার থনির
আয়তন ৫০০ বর্গ মাইল। এথানে ৬ দল য়ুরোপীয় কয়লানে
এবং বছদেশীয় অন্তান্ত কোম্পানিও ব্যবদা করেন। সাঁওতান ও
বাতিরিগণ এখানকার থনিতে কাজ করে। য়ুরোপীয় কয়লাতে
শতকরা ও হইতে ৬ ভাগ ছাই দেখা যায়, কিন্তু ভারতীয়

কর্মনার ১৪ হইতে ২০ ভাগ পর্যান্ত ছাই থাকে। কেবল দেশীর ক্র্নার মধ্যে ব্রোরার ক্র্নার ছাইএর ভাগ ক্ম আছে। উহা প্রায় পাশ্চাত্য ক্র্নার ন্যায় বিশুদ্ধ।

করমওল উপক্ল হইতে উড়িষ্যা প্র্যান্ত সমুদ্রতীরবর্তী স্থান
সমূহে সমুদ্রের জল জালাইয়া লবণ প্রস্তুত করা হয়। রাজপুতানার শান্তর হুদের জলেও লবণ হইয়া থাকে। পঞ্জাব প্রদেশের
পর্কতসমূহে জনেক লবণের থনি আছে। দাক্ষিণাত্যে স্থানীয়
লবণ ব্যবহৃত হইয়া থাকে। উড়িষ্যায় বিলাতী ও সৈয়ব লবণের
ব্যবহার দেখা যায়। পূর্কবঙ্গে বিলাতী লবণের সমধিক প্রচলন।

বেহারাস্তর্গত ত্রিহুত, সারণ, চম্পারণ প্রভৃতি জেলা ইইতে এবং উত্তরপশ্চিম প্রদেশের কাণপুর, গাজীপুর, আলাহাবাদ ও বারাণদী জেলা হইতে প্রতিবংদর প্রায় ১৬০০০ সোরা কলিকাতায় আমদানী হইয়া থাকে। তথা হইতে ঐ সোরা বিক্রমার্থ আমেরিকা প্রভৃতি স্থানে প্রেরিত হয়।

ভারতের অনেক স্থানে স্থবর্ণ পাওয়। বায়। পার্কত্য नहीं इहेरछ अपनक ज्ञान स्वर्ग मःगृशी उ रहेमा थारक। छेक উপায়ে যে পরিমাণে স্বর্ণ পাওয়া যায়, তাহাতে পরিশ্রমের भुना २ 9 श किंति। मार्जिनिष २ हेट अभिराम कुमायुरनत मधावर्ती हिमानत প্রদেশে অনেক তামের খনি আছে। ঐ সমস্ত খনি হইতে নেপালী খনিকরগণ অগ্নিপ্রস্তর কাটিয়া লম এবং তাহা হইতে বিশ্বদ্ধাত প্রস্তুত করে। ছোট-নাগপুরের দিংহভূম জেলায় অনেক অপরিস্কৃত তাম পাওয়া যায়। भक्षात्वत मौमा छ थाना मौना छेश्भन इत्र । भक्षात्वत भार्क-তীয় সামস্ত-রাজ্যসমূহে এবং মহিস্কর ও ব্রহ্মদেশে রসাঞ্জন বা শুর্মা পাওয়া যায়। পঞ্চাবে, আসামে ও বন্ধদেশের অনৈক স্থানে কেরোসিন তৈলের থনি আছে। থাসিয়া পাহাড়ের সিলেট চুণ এবং বাঁকুড়া কাটনী চুণ কলিকাতায় ও অতাত স্থানে প্রচর পরিমাণে ব্যবস্থাত হইয়া থাকে। রাজপুতানার মারবল প্রস্তর দারা বিখ্যাত আগরার তাজমহল প্রস্তত হইয়াছিল। বরণ-কোম্পানির রাণীগঞ্জের টালি ও অন্তান্ত পাথরের জিনিস সম্ধিক প্রসিদ্ধ।

প্রাচীন কাল হইতে ভারত রত্নপ্রস্থ বলিয়া ইতিহাসে বিধ্যাত। এক সময়ে গোলকুঙার হীরক অতিশন্ধ আদরের ও মূলাবান্ সামগ্রী ছিল। কিন্তু অধুনা তথার হীরক ছ্লাপা। কেহ কেহ বলেন মে, গোলকুঙার হীরক মান্ত্রাজের গঞ্জাম্ ও গোলাবরী জেলা হইতে নিজাম রাজ্যের সীমা পর্যাস্ত বিস্তৃত ভূতাগে পাওরা বাইত। ১৮১৮ খৃঃ আঃ পর্যান্ত মহানদীভীরবর্তী সম্বলপুরে হীরক পাওয়া বাইত। আজকাল কেবল পনা রাজ্যে হীরক পাওয়া বায়।

প্ৰাণিতত্ব।

পশুরাজ সিংহ ভারতের পশুদিগের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য। বর্ত্তমান সময়ে গুজরাতের মরুভূমিতে এই অন্তত জন্তু দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই সকল সিংহের কেশ্র না থাকার প্রাণিতত্ত্বিং পণ্ডিতগণ ইহাদিগকে প্রকৃত সিংহ বলিয়া স্বীকার করিতে সম্মত নহেন। হিংস্র পশুদিগের মধ্যে ব্যাঘ্র প্রধান ও অনিষ্টকর। প্রতি বংসর ভারতের অসংখ্য মনুষ্য ও পশু ইহাদিগের হন্তে অকালে প্রাণ হারায়। হিমালয় হইতে স্থন্দরবন পর্যান্ত এ দেশের প্রায় সর্বস্থানে এই জন্ত দেখা যার। ইহারা প্রায় ৮ হন্ত দীর্ঘ হইরা থাকে। এতম্ভিন তরকু, চিতাবাঘ, ধবলবাঘ, মেঘবর্ণ ও মারবল-বর্ণ বন্ত বিড়াল প্রভৃতি ব্যাঘ্রজাতীয় জন্তগণ ভারতের জন্সলে বাস করে। তরক ব্যান্ত্রের ভারে প্রাণি-হত্যা করিয়া থাকে। ইহার। দৈর্ঘ্যে প্রায় ৫ হাত লম্বা। চিতাবাঘ দাক্ষিণাতো व्यधिक शतिमार्ग एम्य! यात्र। जानीत्र व्यधिवानिश्रण इतिष শিকারার্থ ইহাদিগকে কুকুরের ভার শিক্ষা দিয়া থাকে। ইহারা পৃথিবীস্থ সমস্ত পশু অপেকা ক্রতগামী। নেকড়েবাঘ, শৃগাল ও বন্তকুর প্রভৃতি কুকুরজাতীয় প্রাণী উল্লেখযোগ্য। নেকড়ে বাঘ, মেষ ছাগ প্রভৃতি কুদ্র কুদ্র পশু শিকার করে। किन्न स्वाग भारेल, भिन्नमञ्जान ७ वानक-वानिकांशर्वत उ প্রাণ নষ্ট করিয়া থাকে। বস্তু কুকুরগণই গৃহ-পালিত হইয়া পরে শিকারী কুকুর হইয়া পড়ে। এদেশের বৃহৎ বৃহৎ জঙ্গলে ও পাহাড়ে কাল ভল্লুক বাদ করে। তাহারা পিপীলিকা, মধু ও ফল थाইয়। জীবন ধারণ করে। উত্তেজিত হইলে উহার। কখন কখন মনুষ্যদিগকে আক্রমণ করে। পঞ্জাব হইতে আসাম পর্যান্ত ভারতের উত্তরাংশে ভোট-ভল্লক দেখা যায়।

ভারতবর্ষের মধ্যে কুর্গ, মহিম্মর ও আসামের পর্কতোপত্যকার হস্তিগণ বাস করে। আজকাল হস্তার ব্যবসা গ্রহ্মণ্টের
একচেটিয়া। গ্রহ্মণ্টের অমুমতি ব্যতীত কেহ হস্তা
ধরিতে বা শিকার করিতে পারিবে না,এই মর্ম্মে ১৮৭৯ সালের
৬ আইন নামক একথানি স্বতন্ত্র আইন প্রস্তুত হইয়াছে।
য়িদি কেহ গ্রহ্মণ্টের অমুমতি না লইয়া হস্তি-শিকার অথবা
য়ত করে, তবে প্রথমবার তাহার ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ড,
দ্বিতীয় অপরাধে ৫০০০ টাকা অর্থদণ্ড ও ছয় মাস কারাবাসের
বিধি আছে। ভারতীয় হস্তা ন্যাধিক ৮ হস্ত পরিমাণ উচ্চ
হইয়া থাকে। সাধারণতঃ থেদা করিয়া হাতা ধরা হয়।
উপর্ক্ত জায়গা দেধিয়া তাহার চতুর্দিকে ২।৪ হাত অস্তর
বড় বড় শালগাছ পোতা হয়। ঐ সমস্ত গাছের অবলগনে

চারিদিকে দৃঢ়তর উচ্চ বেড়া দেওয়া হয় এবং ঘেরা স্থানের মধ্যে অনেক কলাগছি রোপিত হইয়া থাকে। এইরপ থেদা প্রস্তুত হইলে, পোষা কোটনা হাতী দ্বারা বহু হস্তীদিগকে থেদার ভিতর আনমন করিয়া দ্বার সকল উত্তমরূপে বদ্ধ করা হয়। খাদ্যের অভাবে হস্তিগণ যেমন হর্মল হইতে থাকে, অমনি পোষা হাতীর সাহায্যে এক এক করিয়া সমস্ত বন্যহস্তীর পায়ে শৃঞ্জল পরাইয়া দেওয়া হয়। তৎপরে তাহারা ক্রমে পোষ মানিয়া থাকে। ভারতে হস্তীর সংখ্যা ক্রমেই হ্রাস হইয়া আসিতেছে।

ভারতবর্ষে চারি জাতীয় গণ্ডার দেখা যায়। এক জাতীয় গণ্ডার ব্রহ্মপুত্র-নদতটে এবং স্থান্দরবনে বাদ করে। ইহাদিগের কপালে একখানি করিয়া খড়া আছে। এতদ্ভির পূর্বোক্ত স্থানসমূহে যবদ্বীপীয় গণ্ডারও মধ্যে মধ্যে দেখা বায়। স্থানা, চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশেও গণ্ডার আছে। এই সকল গণ্ডারের কপালে ছই ছই খানি খড়া দৃষ্ট হয়।

বন্য-শূকর ভারতের দর্বত দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা শস্তের প্রধান অন্তরায়। বরাহজাতীয় এক প্রকার ক্ষুদ্র জন্তু নেপালের তরাই ও সিকিমে দেখা যায়। সম্প্রতি এই জাতীয় একটী শুকর আসামে হত হইয়াছিল। সিন্ধু ও কচ্ছ প্রদেশের মরুভূমিতে সচরাচর বন্ত গর্দভ দেখিতে পাওয়া যায়। হিমালয়ের জঙ্গলে অনেক জাতীয় বন্য মেষ ও ছাগল দৃষ্ট হইয়া থাকে। ইহারা প্রায়ই ১২০০০ ফিটের নিম্নে বাস করে না। গুজরাত এবং উড়িয়ার উপকূলে দলে দলে কুঞ্চনার মুগ বিচরণ করে। উহাদিগের প্রত্যেক দলে একটীর অধিক পুরুষ-मूर्ग (नथा यात्र ना । इंश्वामित्रात मारम हिन्द्रमित्रात थाना । হিন্দু খানে এবং গুজরাতে অনেক নীলগাই পাওয়া যায়। ইহারা মুগজাতীয় হইলেও গাভীর সহিত সোঁসাদৃগ্য থাকায় হিন্দু-দিগের অবধ্য এবং ইহাদিগের মাংস অস্পৃত্য। এতদ্ভিন্ন শান্তর, বারশৃঙ্গ, চিতাল প্রভৃতি অনেক জাতীয় মৃগ ভারতবর্ষে কেশরের ভার এক প্রকার কেশর আছে। বারশৃঙ্গ হরিণ বঙ্গদেশ ও আসামের জঙ্গলে বাস করে। চিতাল হরিণ দেখিতে অতিশন্ন স্থন্দর। পূর্ববাট পর্বতে, মধ্যভারতে, আদামে এবং ব্রহ্মদেশে গৌর ও গয়াল প্রভৃতি অনেক বন্য গোরু পাওয়া যায়। আদামের ও ত্রন্ধদেশের বন্য মহিষ সর্বাপেকা প্রদিদ্ধ। এতদ্বির ভারতের অন্যান্ত স্থানে মহিষ পাওয়া যায়। ভারত-वर्ष थात्र मर्क्ज क्कुछ ७ तृह९ व्यत्नक हेन्नृत पृष्ठे हहेन्ना थारक। ইহারা মৃত্তিকার নিমে গর্ত করিয়া বাসু করে। এক জাতীয় ুইন্দুরকে নারিকেল প্রভৃতি বুক্ষে অবস্থিতি করিতে দেখা যায়। ভারতবর্ষ বছবিধ স্থলর ও বলিষ্ঠ পক্ষীর বাসস্থান। মযুর, ময়না, কাকাতুয়া, চলনা, শুক, পারাবত প্রভৃতি পক্ষিণণ গৃহ-পালিত হইয়া থাকে। শেল, শকুনি, গুঙা প্রভৃতি বিহঙ্গম প্রাণীর মাংস দ্বারা জীবন ধারণ করে। বক, মাছরাঙ্গা প্রভৃতি পক্ষিণণ মৎস্য শিকার করিয়া থাকে। হংস ও অভাভ জলচর পাঝীর সংখ্যা বিরল নহে।

সরীসপে জন্ত ভারতে অধিক পরিমাণে দেখা যায়। সর্প, গোদাপ, টিকটিকি, গিরগিটী প্রভৃতি জন্ত এই শ্রেণীর অন্তর্গত। বর্ষাকালে এদেশের সর্বস্থানে, বিশেষতঃ নিম্নবঙ্গে সর্পের অত্যন্ত প্রাত্তভাব হইয়া থাকে। প্রতিবংসর বাঙ্গালার বহুসংখ্যক ব্যক্তি সর্প-দংশনে অকালে কাল্প্রাস্থাক পতিত হয়। বিষধর সর্পের মধ্যে গোক্ষ্রা, কেউটা, পাতরাজ ও শঙ্কাহুড় প্রভৃতি প্রধান। সর্প-দংশনে 'আমোনিয়া' সেবন করাইলে অনেক উপকার হইয়া থাকে।

ভারতবর্ষীয় সমস্ত জলাশয়ই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ও বৃহৎ বৃহৎ নানা বিধ
মংশু দারা পরিপূর্ণ। চুনো, পুটা,ট্যাঙ্গরা, কাঁকড়া, কই,মাগুর,
শৃঙ্গী প্রভৃতি ক্ষুদ্র জাতীয় মংশু স্থলভ, বলকর ও নিত্য-খাত ।
রোহিত, কাংলা, মুগেল, বোয়াল প্রভৃতি মংশ্য আকারে
অত্যন্ত বৃহৎ হইয়া থাকে। পার্বত্য নদীসমূহে মহশির বা মহাশোল নামক এক প্রকার মংশ্য পাওয়া যায়। উহা কথন কথন
৩০ সের বা একমণ ভারি হইয়া থাকে। শুশুকও মংশ্য
জাতীয় জন্ত। এদেশে অনেক জাতীয় পোকা মাকড় দেখা
যায়। মধুমক্ষিকা, তুতপোকা প্রভৃতি কীটের নিঃস্বার্থ
পরিশ্রম নিয়ত মনুষ্যের মঙ্গল বিধান করিতেছে। মশক,
পিপীলিকা প্রভৃতির দংশন অতিশয় কষ্টকর। কয়েক
জাতীয় কটি ও পতঙ্গ নানাবিধ বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া
বিশ্বপাতা বিধাতার মহিমা ও অনন্ত কৌশলের সাক্ষ্য প্রদান
করিতেছে।

### উদ্ভিদ।

ভারতবর্ষে বছবিধ উদ্ভিদ্ জন্ম। উদ্ভিদ্-বিভার প্রথামসারে যথারীতি শ্রেণী বিভাগ করিয়া তাহাদিগের নাম দিলে
গ্রন্থের কলেবর অতিশয় বৃদ্ধি হইয়া যায়। স্কুতরাং এদেশীয়
উদ্ভিদের স্থল বিবরণ নিমে প্রদত্ত হইল। কার্য্যের স্কুবিধার জন্য
ভারতবর্ষকে প্রধানতঃ চারিভাগে বিভক্ত করা হইল। যথা
হিমালয়প্রদেশ, উত্তরপশ্চিমবিভাগ, পশ্চিম ভারত ও আসাম
প্রদেশ। হিমালয় প্রদেশে চীনদেশীয় বৃক্ষ ও লতা গুল্মাদি জন্ম।
এখানে য়্রোপের দেবদারুজাতীয় বৃক্ষ সকলও দেখা যায়। উত্তরপশ্চিমবিভাগে বৃক্ষাদির সংখ্যা ভারতের অন্তান্ত স্থান অপেক্ষা
অনেক কম। এখানে পারদা, আরব ও মিদর দেশীয় বৃক্ষাদি

জন্ম। সিন্ধুপ্রদেশের অধিকাংশ বৃক্ষই আফ্রিকা হইতে আনীত বলিয়া বোধ হয়। পশ্চিম ভারতের থেজুরগাছ নমধিক প্রসিদ্ধ। এথানে নারিকেল ও তালেরও চাষ হইয়া থাকে এবং ভূণ, শাল, বিড়া প্রভৃতি বৃক্ষ প্রচুর পরিমাণে জন্ম। আনামবিভাগে মল্রোপদ্বীপজাত বৃক্ষলতাদিজ্যিয়া থাকে।

### শিক্ষা-প্রণালী ।

বছ প্রাচীন কাল হইতেই ভারতে বিবিধ বিভার আলোচনা ছিল। শান্তবিভা, শন্তবিভা, কলাবিভা প্রভৃতিতে ভারতবাদী হিন্দুগণ উন্নতির উচ্চতম দোপানে আরোহণ করিরাছিলেন। যে দমরে পাশ্চাত্য স্থসভ্য জাতিগণের পূর্ব-প্রথম সভাবের অনাবৃত বক্ষে জঙ্গলে ও পর্বত শুহার জীবজন্তর স্থার বাদ করিতেন, দেই দমর ভারতবর্ষে আর্য্য দন্তানগণ, বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, পুরাণ, দর্শন, স্মৃতি, ভার, অলঙ্কার, নাটক ও বিজ্ঞান প্রভৃতি নানাবিধ শাস্ত্রে পারদর্শিতা লাভ করিয়া সভ্যজগতের শীর্ষস্থানীয় হইরাছিলেন। অঙ্ক, জ্যোতিষ, দংগীত, ভার্ম্য প্রভৃতি বৈজ্ঞানিক শিল্প ও কলাবিভা এবং নালিকাদি যুদ্ধান্ত্র নির্মাণ বিষয়েও তাঁহাদের বিশেষ নেপুণ্য দেখা যাইত।

ইংরাজাধিকত বর্ত্তমান ভারতে শিকাবিভাগ ইংরাজ-গবর্মেণ্ট দারা পরিচালিত হঠতেছে। স্প্রপাচীন বৈদিক यूल त्वन ३ उनियमानि अञ्चनमूह मूनि-अधिशलात आयुक ছিল। তাঁহারা স্বেচ্ছামত শিঘ্য-শরম্পরায় উহার প্রকৃতার্থ আবৃত্তি করিতেন। মন্ত্রাদি সঙ্গীতের স্থরে হৃদয়মধ্যে গ্রাথিত থাকিত। কালে বেদজ ঋষির অভাবে তন্বংশীয় ব্রাহ্মণেরাই উহার আলোচনার ভার গ্রহণ করেন। তাহারা স্বতঃপ্রবৃত্ত इरेबा अधापना ও अधाबनकार्या उठी रहेबाहितन। विधा-শিক্ষা ত্রাহ্মণগণের একচেটিয়া ছিল। তাঁহারা মুথে মুথে অথবা হস্তলিখিত পুথির সাহায্যে বিভিন্ন দেশাগত ছাত্রমগুলীকে শিক্ষা দিতেন। এইরূপে বংশারুক্রমে ছাত্রশিক্ষক হইতে সেই সকল স্থাচীন মহামূল্য শাস্ত্রাদি সাধারণে পরিরক্ষিত ও প্রচলিত ইইয়াছে। যদিও ভারত বহুদিন পর্যান্ত নানা रेवानिक जाक्रमण अभीष्ठि हिन, उथानि होन, भार्रभाना, মঠ ও সভ্যারাম প্রভৃতিতে বছবিধ উপায়ে বিভা চর্চা হইত। বড বড গ্রাম ও নগরে এবং ভদ্র ও উচ্চবংশীয় বণিকদিগকে দেশীয় ভাষায় আবগুকীয় বিষয়ের শিকা দেওয়া হইত। মুসলমান নরপতিগণের অধিকারকালে রাজ্যের ও রাজসভার পণ্ডিতদিগকে ঐতিহাসিক গ্রন্থ রচনা করিতে উৎসাহিত করা হইত। প্রাচীন হিন্দু দিগের মধ্যে ধারাবাহিক ইতিহাস লিখিবার কোন স্বানুবস্থা ছিল না। পৌরাণিক উপাখানে

এবং রামায়ণ মহাভারত মধ্যে যে সকল রাজবংশের ইতিহাস লিপিবদ্ধ ইইয়াছে, তাহার আমুষদ্ধিক অনেকগুলি ঘটনা রূপকবর্ণিত হওয়ায় রাজোপাখ্যানগুলি মূলতঃ অবিখাস্থ ইইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু মুসলমান-প্রাধান্তে ইতিহাস লিখন-পদ্ধতি সমধিক উৎকর্ষতা প্রাপ্ত ইইয়াছিল।

ইষ্টই ভিয়াকোম্পানি প্রথমে ভারতের বিভাবিস্তার-বিষয়ে কোন চেষ্টা করেন নাই। ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্ত্তত্ব কালে কলিকাতা মাদ্রাসা কলেজ সংস্থাপন করিয়া স্বীয় উদার-নীতির যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছিলেন। লর্ড আমহাষ্টের শাসন-কালে ১৮২৪ খৃষ্টান্দে কলিকাতার সংস্কৃত কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৮৩৫ খুষ্টান্দে বেণ্টিক্ষের সময় কলিকাতাস্থ মেডিকাল-কলেজ সংস্থাপিত হয়। ১৭৯১ খৃ ষ্ঠান্দে ইংরাজাতুগ্রহে বারা-ণদীর সংস্কৃত কলেজ এবং ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে আগ্রা-কলেজ প্রতি-ষ্ঠিত হইলে উঃ পঃ প্রদেশে পাশ্চাত্য ধর্ম্মযাজকগণ ধর্ম-প্রচারের স্থবিধার্থ দেশীয় ভাষা শিক্ষা ও তংতং ভাষায় বছ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া সাধারণের যথেষ্ট উপকার করিয়াছেন। কলিকাতার নিকটস্থ শ্রীরামপুর গ্রামে 'ব্যাপ্তিস্ত মিশন'-সম্প্রদায় বিতা-শিক্ষার উন্নতিকল্পে পুস্তকাদি মুদ্রণবিষয়ে মনোযোগী হন। ক্যারি, মার্সমান প্রভৃতি জ্ঞীরামপুরের মুদ্রাযন্ত্রে ক্বতি-বাদী রামায়ণ ও সমাচার-চক্রিকা নামক সাপ্তাহিক পত্র মুদ্রিত করিয়া বিভাশিক্ষার প্রসারবৃদ্ধি করিয়া গিয়াছেন। বিজ্যোন্নতি-বিষয়ে মিদনরীগণের এরূপ বলবতী আগ্রহ দেখিয়া ইংরাজ গবর্মেণ্ট স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া শিক্ষাবিভাগের উন্নতির জন্ম মনোনিবেশ করেন। অনেক বাদানুবাদের পর ভারত-গ্রমেণ্ট ১৮৫৪ খুষ্টানে শিক্ষাবিস্তারের জন্ম বন্ধ-পরিকর হইলেন। দেই সময়ে কলিকাতা, বোম্বাই ও মাক্রাজে তিনটী বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপিত হয়। ইংরাজী শিক্ষা বিস্তারের জন্ম প্রত্যেক জেলায় একটা স্কুল স্থাপিত হয় এবং সন্যান্য शार्रभावा ७ वाक्रावाविष्यावस्य व्यथ्माराया अनान कता रहा। শিকাকার্য্য স্কুচারুরূপে পরিচালনার জন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন ডিরেক্টর এবং কয়েক জন করিয়া পরিদর্শক নিযুক্ত হন। বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীকোত্তীর্ণ ছাত্রদিগের যোগ্যতাত্মনারে निर्फिष्ठे ममरमञ्ज बना कठक छनि वृद्धि निवात अथा अठनिठ रहे-श्राट्या के वृद्धिवरण पतिस ছाजवृन्य अनाश्रारम वहवासमाधा ইংরাজী শিক্ষালাভের স্থযোগ পাইয়াছে।

# ইতিহাস।

ভারতের আদি ইতিহাস অতীত কালের গভীর গহ্বরে নিহিত। ভারতের আদি গ্রন্থ বেদ, এবং রামায়ণ, মহা-ভারত ও নানাপুরাণ হইতে যে আদি বুভাস্ত পাওয়া যায়, তাহা এতই রূপক ও কল্পনামিশ্রিত বে,—তাহা হইতে খাঁটী সত্য বাহির করা এক প্রকার তঃসাধ্য ব্যাপার।

যাহা হউক, কি দেশীয়, কি পাশ্চাত্য বর্ত্তমান পুরাবিদ্গণ দকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, আমাদের
ঋক্সংহিতা জগতের আদি গ্রন্থ। এই আদি গ্রন্থ হইতে আমরা
ব্ঝিতে পারি যে, পঞ্চনদ-তীরবাদী বৈদিক আর্য্যগণ যথন
অস্তর্ভারতে প্রবেশ করিতেছিলেন, তথন তাঁহাদের সহিত
নানাস্থানে ক্লঞ্বর্ণ দাস বা দস্থা জাতির যুদ্ধ বিগ্রহ
চলিয়াছিল।

## আর্থ্যগণের পূর্ববর্ত্তী ভারতবাসী।

সেই ক্লফবর্ণ দাস বা দম্মাগণই ভারতের আদিম অধিবাসী বলিরা গণ্য হইরাছে। ঋকসংহিতার সেই দস্তা বা দাসগণ 'অনাদ' অর্থাৎ নাদিকারহিত, অক্রতু বা ষজহীন, গ্রথী অর্থাং জন্নক; 'মৃধুবাচ্' বা হিংদিতবাক্, শ্রনাহীন, ও বৃদ্ধিশৃত্ত हेजाि वित्मवत् वित्मविं हहेबारह। (अक् बारकारक, गाधार) তাহারা যাগ যজাদি করিত না, কিছুই মানিত না, আর্য্য হইতে তাহাদের কার্য্য স্বতন্ত্র। আর্য্যগণ তাহাদিগকে মনুষ্য-মধ্যেই গণ্য করিতেন না। (ঋক ১০।২২।৭-৮) তথাপি তাহারা বহুগ্রামনগরাদি পত্তন করিয়াছিল, তাহাদের যত্নে বহু ছর্ভেম্ম হুর্গ নিশ্মিত হইয়াছিল। রুত্র, নমুচি, শম্বর, বল প্রভৃতি দাস বা অস্কুরগণ সেই আদিম জাতির অধিনায়ক। ঋক্দংহিতায় লিখিত আছে বে, আর্য্যদিগের মুখ্যদেবতা ইন্দ্র দেই দম্মা বা দাস জাতির প্রভাব নষ্ট করিয়া তাহাদিগকে স্বশে আনিয়াছিলেন। ( ঋক ৬)১৮০ ) আর্য্যগণের প্রভাবে দেই দস্থাগণ পরাজিত হইয়া কেহ বন-জন্ধলে দূরদেশে প্রায়ন করিয়াছিল, কেহ বা আর্য্যগণের অধীনতা স্বীকার-পূর্বক শূদরপে আর্য্যদমাজ-ভুক্ত হইয়াছিল। অন্তরত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। তাহাদের আচার ব্যবহার আর্যাজাতি হইতে সম্পূর্ণ পৃথক্ ছিল। ( ঋক্ .৮।৫৯।১ • ) তार ছात्मारगायनियम निथिত रहेशारक,—'आज अ य वाकि मानशैन, अकाशैन वा राजशीन, जाशांक आञ्चत वा अञ्चत्रधर्या বলা হইয়া থাকে। অস্ত্রদিগের ইহাই দনাতন ধর্ম—তাহারা শবদেহ অর্থ, বদন ও অলম্বার দারা দাজাইয়া থাকে; তাহারা मन करत (य, धरेक्रथ कार्या कतिएक शातित्वरे वृति रेश्टनाटक পুক্ষার্থ দিদ্ধ হইল। \* ছান্দোগ্যোপনিষদে অস্তর বা দাস

জাতির বিশেষ লক্ষণ ষেরূপ নির্দিষ্ট হইয়াছে, বর্তমান পার্বত্য বা বন্ত কোল, ভীল, শবর প্রভৃতি অনার্যাজাতির আচার ব্যবহারে তাহা পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। আজও আদিম জাতিগণের মুতোদ্দেশে নির্মিত প্রস্তর-স্তম্ভল খনন করিয়া দেখিলে, তাহার তলদেশ হইতে পিওল, তাম বা স্বর্ণের একরূপ অলম্বার পাওয়া গিয়া থাকে। স্বরণাতীত কাল হইতে ভারতের আদিম জাতিগণ হর্ভেম্ব গিরি-গহ্বর আশ্রম করিলেও এই প্রাচীন প্রথা কেহ পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। তুর্ভেত্ত গিরি বা অরণ্য-মধ্যে বাস ও নগরবাসী স্থসভ্য জাতির সহিত সংস্রব না থাকায় ইহাদের আদিভাব এখনও সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয় নাই। বরাহমিছির পর্ণশবর नात्म त्य थातीन जावित উল্লেখ कतित्रात्हन, तम मिन भर्गा छ তাহাদের পাতুয়া নামক শাখা কেবল পত্রাচ্ছাদনই লজ্জা রক্ষা করিত। ১৮৭২ খুষ্টাব্দে ইংরাজ গবর্মেণ্টের চেষ্টার ভাহারা প্রথম বস্ত্র ব্যবহার করিতে শিখিয়াছে। এই পার্কত্য বা বস্ত জাতির শাখা হিমালয় হইতে নীলগিরি পর্যান্ত ভারতের প্রায় সমুদায় পার্বিত্য প্রদেশে অল্প বিস্তব বাস করিতেছে, নির্জন গিরি-গহরর হুর্ভেত হুর্গরূপে রক্ষা করায় ও বৈদেশিক সংস্রব না ঘটায় বহু সহস্র বৎসর ধরিয়া তাহারা একভাবেই এক নিয়মেই কাটাইতেছে। এখন পাশ্চাত্য প্রভাব বিস্তারের मत्त्र मत्त्र जाशास्त्र अवश-পরিবর্ত্তন ঘটিতেছে, কালে ইহারাও আবার স্থ্যভা জাতি বলিয়া গণ্য হইবে, তাহার স্চনা হইতেছে।

ঋক্সংহিতার সেই আদিম জাতির সভ্যতার পরিচয়
পাওয়া যায়। সেই সভ্যতা কোথায় গেল ? অধিক সম্ভব
আর্যাজাতির প্রভাবে সকলেই দাসরূপে গণ্য হওয়ায়, দাসত্ব
ব্যতীত অপর কার্য্যে অধিকার না থাকায় এবং অক্সান্ত সকলে
বন জঙ্গল আশ্রম করায় তাহায়া আর উন্নত হইতে পারে
নাই। আর্যাসমাজের প্রধান অঙ্গ চাত্বর্ণাবিভাগ ইহাদের মধ্যে
প্রচলিত ছিল না, কিন্তু সকলেই দৃঢ় একতা-স্বত্রে আবদ্ধ ছিল।
তাহাদের মত একপ্রাণতা অনেক উচ্চ জাতির মধ্যে দৃষ্ট
হয় না। [অঙ্গামী নাগা, জুয়ায়া, কোল প্রভৃতি শক্ষ দেখ।]
ভাগ্য-প্রভাব।

বৈদিক জ্যোতিষাঙ্গ আলোচনা দারা একণে মোটামুটি স্থির হইয়াছে, পৃষ্টান্দের প্রায় ৬০০০ বর্ষ পূর্ব্ধ হইতেই বৈদিক আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার লাভ করিয়াছে। স্কৃতরাং ৮ হাজার বর্ষ হইতে চলিল, পঞ্চনদের আর্য্যসভ্যতা ক্রমশঃ ব্রহ্মাবর্ত্তি বিস্তৃত হইয়াছিল। পঞ্চনদের আর্য্যগণ প্রথমে অগ্নি, ইক্র, বায়ু প্রভৃতির উপাদনা করিতেন। [আর্যা ও বেদ দেখ।]

<sup>\* &</sup>quot;তত্মাদণি অন্যেহ অদদানং অশ্রদ্ধানং অযজ্ঞমানং আন্তরাস্করো বড়েতি। অস্ক্রাণাং হেবোগনিষৎ প্রেতক্ত শরীরং ভিক্ষা বসনেন অলঙ্কারেণেতি সংস্কৃ-র্বস্তোতেন হুমুং লোকং জেষ্যস্তো মন্যস্তে।" (ছালোগ্যোপনিষৎ ৮৮/৫)

मत्रवा ७ मुनवजी अवाहिज बक्तवित्नगरे जात्रक जावी আর্ঘ্য-সভ্যতা-বিস্তারের আদি স্থান বলিয়া অনেকেই স্বীকার বেদ-সংহিতা-প্রচার-কালে আর্থা-সভাতা ব্ৰশাবৰ্ত্ত বা ব্ৰশ্নষিদেশ পৰ্যান্ত দীমাব্ৰ ছিল। এথানেই আর্যাঋষিগণ বেদের সমুদ্র সংহিতা গান করিয়াছিলেন ও যস্কুৰ্কেদের কৰ্মকাণ্ড এখানেই অনুষ্ঠিত হইতে থাকে। এখানেই ক্রের পূজা প্রবর্ত্তিত হয়। বেদের ব্রাহ্মণ ও আদি আরণ্যক-সমূহ প্রচারকালে আর্য্য জাতি মগধ অতিক্রম করিয়া म्रामीता-कृत्व डेशनीं इरेग्नाहित्वन, धरे ममस्य भवत, श्रुख, অন্ধ্যু, মৃতিব প্রভৃতি অনার্য্য জাতির সহিত আর্য্য-সংস্রব ঘটে। এমন কি, ঐতরের ব্রান্ধণে ঐ সকল জাতি বিশ্বামিত্র-সন্তান वित्रा निर्फिष्ट श्रेयोर्ड। देविषक-स्व अन्तर्ग-कारन आर्यार्गन দাক্ষিণাত্যে প্রবেশ করিতেছিলেন।

ভারতীয় আর্ঘ্যসমাজের প্রধান বিশেষত্ব চাতুর্ব্য বিভাগ। বর্ত্তমান পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের বিখাস, আদি रेविनक यूर्ण त्य ममरत्र आर्थागन शक्षनतम वान कतिराजिहालन, দে সমর তাঁহাদের মধ্যে চাতুর্বর্ণ্য বিভাগ গঠিত হয় নাই। কিন্ত এ মত এখন আর সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। সত্য বটে, কোন সমাজের সর্বাদিম অবস্থায় জাতিবিভাগ সম্ভবপর নহে। কিন্তু সভ্যতা-বিস্তারের সহিত সকল জাতির মধ্যেই অবস্থা অনুসারে উচ্চ-নীচ ভেদপ্রথা অবগ্রস্তাবী: নহিলে কোন উচ্চ সমাজ রক্ষিত হইতে পারে না। এরপ উচ্চ নীচ বিভাগ কেবল ভারতীয় আর্য্য বলিয়া নহে, যে সকল স্থসভ্য জাতি এখন আর্য্য বলিয়া পরিচিত, তাঁহাদের সকলের মধ্যেই পরোকে বা প্রত্যকে উচ্চ নীচ শ্রেণীবিভাগ প্রচলিত विशिष्ट । यथन दैविनक आर्याभन शक्षनम वाम कतिए-ছিলেন, তংকালে তাঁহারা সভ্যতায় অনেক উন্নত হইয়া-ছিলেন, তাহা ঋকৃদংহিতা হইতে স্পষ্ট জানা যায় এবং এই ঋক্সংহিতাতেই যথন চাতুর্বর্ণ্যের প্রদক্ষ রহিয়াছে, তথন যে আর্যাসমাজে বহু পূর্ব কাল হইতেই বর্ণবিভাগ গঠিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ করিবার কারণ দেখি না।

[ আর্য্য ও ঋকসংহিতা দেখ।]

পুরাবিদ্গণ সকলেই এক বাক্যে স্বীকার করিয়া থাকেন যে, মিশরের সভ্যতাই জগতে সর্বাদিম। কিন্ত তথায় পরোহিত ও রাজন্যের অধিকার এক হস্তে ন্যন্ত থাকায় শক্তির অপলাপ ঘটে, তাই মিশরীয় সভ্যতা স্থায়ী হইতে পারে নাই। কিন্তু আর্য্যগণ পুরোহিত ও রাজন্যের অধিকার ভিন্ন হতে রাথিয়া সভ্যতার সহিত স্থায়ী শক্তিবিস্তারে শমর্থ ইইয়াছিলেন, ইহাই আর্য্যগণের বিশেষত্ব।

याँशाजा (वरानज मञ्ज बाजा शेलानि देवनिक-स्नवशर्भज अि করিতেন, বা বেদমন্ত্রের প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহারা বা তাঁহা-দের অপতাগণই বেদে 'বান্ধণ' নামে অভিহিত হইয়াছেন। আর বাঁহারা নিজ বাহুবলে রাজ্যবিস্তারে সমর্থ হুইয়াছিলেন ও বৈদিক-স্তোভাগণের রক্ষায় তৎপর ছিলেন,তাঁহারা এবং তাঁহার অমুগামী বীরগণ ক্ষত্রিয় নামে পরিচিত এবং তাঁছাদের অমুগত প্রজা-দাধারণই 'বৈশ্র' আখ্যায় অভিহিত হইয়াছিলেন: এই ত্রিবর্ণ ই বৈদিক-আর্য্যসমাজের শক্তি। \* কেবল ভারতীয় আর্য্য বলিয়া নহে, স্থানুর উত্তরমন্ত্র, উত্তর পারস্ত ও শাক-घौ शोष आर्या निरात मर्या ७ के जिया है नमार कत मिक विद्या निर्किष्ठ श्रेयारह : शाविनिकिन्तित वािन वर्षात्र 'कल-व्यवस्थ' হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। । বিজিত অনার্যাগণ ও ममाजल अनिधकाती नीह आर्या क-এक जनक नहेबारे अज-সমাজের স্ষ্ট। এই শুদ্র সমাজ হইতে পার্থক্য রাখিবার জন্মই প্রথম ত্রিবর্ণ 'দ্বিজ' বলিয়া পরিগণিত হন এবং দ্বিজাতি-শুশ্রষাই শূদের একমাত্র কর্ত্তব্য বলিয়া নিরূপিত হয়। ক্রমে সমস্ত ভারতবর্ষে আর্য্য-সভ্যতা বিস্তার, বিভিন্ন জাতির সংস্রবে নানা মিশ্র ও সম্ভর জাতির উৎপত্তি এবং নানা বিপ্লবে ক্রমে ভারতবর্ষীয় আর্য্যগণ দৃঢ়তর ভিত্তিতে চাতুর্বর্ণ্য সমাজ সংগঠিত করিয়াছিলেন। গৃহস্ত ও নানা স্মৃতিগ্রন্থে তাহার বিবরণ विवृত হইয়াছে। সহস্র সহস্র বর্ষ গত হইয়াছে, নানা বিধর্মীর প্রবল আক্রমণেও সেই স্থদুঢ় ভিত্তির উৎপাটন করিতে কেহই সমর্থ হয় নাই। গৃহস্থতো ও স্মৃতিমধ্যে চাতুর্বর্ণ্যের বেরূপ বিধিনিষেধাদি বিবৃত হইয়াছে, আজও তদমুদারে হিন্দুসমাজ পরিচালিত হইতেছে।

গৃহস্ত্র ও ধর্মশাস্ত্রসমূহ যে সমর প্রচারিত হয়, তৎকালে ব্রাহ্মণেরা কেবল বেদস্তোতা বা সামান্ত পুরোহিতরূপে গণ্য ছিলেন না, তৎকালে তাঁহারা কি রাজা, কি প্রজা, অপর সকল জাতির উপরই প্রাধান্ত-বিস্তার করিয়াছিলেন। এই সময়েই কম্বোজ, শক প্রভৃতি ভারতবহির্বাসী ক্ষত্রিয়জাতি 'বুষল' বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছিল। এই ব্ৰাহ্মণ-প্ৰাধান্তকালেই কোন কোন ক্ষত্রিয় ব্রাক্ষণ হইবার চেষ্টা করেন, এমন কি কেহ কেহ ব্রাহ্মণ বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিলেন, তন্মধ্য বিশ্বামিত্র ও দেবাপির নাম উল্লেখ করা ঘাইতে পারে। এই ব্রাহ্মণ-প্রাধান্তের চরমকালে পরগুরামের অবভার কীর্ত্তিত रहेशाहिन। कठकान পরে ক্তিয়াভাদয়ের স্ত্রপাত হইল,

<sup>\*</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ১ম ভাগ, ১মাংশ ২৭-২৯ পূর্চা দ্রষ্টব্য।

<sup>🕂</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ২র ভাগ, ৪র্থাংশ স্রষ্টব্য ।

সেই সময়েই রামচন্দ্রের হস্তে পরগুরামের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছিল। কিন্তু আক্ষণের সর্ব্বপ্রধান সন্মান অক্ষুণ্ণ ছিল। এই সময় স্থির হইয়া গিয়াছিল যে, ব্রাহ্মণের জ্ঞানচর্চা ও বৈদিক কর্মান্ত্র্ঠানই প্রধান ধর্ম, ধর্মাচরণ দারা তাঁহারা রাজা-ধিরাজ অপেকা সম্মানিত। কুরু-পাওবদিগের সময় ক্ষত্রিয়-প্রভাবের চরমোৎকর্ষ দৃষ্ট হয়। রামায়ণ হইতে জানা যায় যে, রাজার মৃত্যুর পরই কুল-পুরোহিত রাজ্য অধিকার করিতেন, তিনিই পরে উপযুক্ত অধিকারীকে রাজ্যশাসন করিতে দিতেন। কিন্তু মহাভারতে রাজার মৃত্যু হইলে, কুল-পুরো-হিতের সে অধিকার ছিল না। মহাভারতকার "বীর্যাশ্রষ্ঠান্চ রাজানঃ'' ( আদিপর্ব ১৩০১৯ ) বলিয়া ক্ষত্রিয়ের শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। আবার কুরুক্তেরে কুলক্ষ্মকর মহাসমর হইতেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব থর্ক হইতে থাকে এবং দীমান্ত প্রদেশ হইতে অপর তুর্দ্ধ জাতিগণও ভারত-প্রবেশের স্থবিধা পায়। দেই ক্ষত্রিয়-প্রভাব-হাদের দঙ্গে, বৈদিক ইন্দ্রাদি দেবগণ ও रयन भूर्कमन्यान-वार् विक्ष इहेरवन। এ प्रमस्त्र भूर्क उ দক্ষিণ ভারতে ব্রাহ্মণ-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছে, তথনও ঐ সকল প্রদেশে অনার্য্য-প্রভাব এককালে তিরোহিত হয় নাই। পঞ্চনদ ও ব্রন্ধর্যি প্রদেশের প্রশান্ত প্রকৃতি পূর্ব্ব-ভারতে বিভীষিকাময়ী মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে, গঙ্গার ভীমপ্রবাহে জন-পদের নিত্য অবস্থা-পরিবর্ত্তন, নিত্য ঝটিকার উৎপীড়নাদি প্রকৃতি-বিপর্যায়, এবং দেশভেদে মানবের অবস্থা ও আচার-পার্থক্য পর্য্যালোচনা করিয়া পোরাণিক ব্রাহ্মণগণ ব্রহ্মা,বিষ্ণু ও শিব এই ত্রিমৃত্তির কল্পনা ও দেই দঙ্গে দেশ-কাল-পাত্রোপযোগী নানা দেব-দেবী-মূর্ত্তিরও উপযুক্ত পূজা প্রচার করিতে লাগিলেন। তৎকালে একদিকে যেমন সরল নিম্নশ্রেণীর উপাদকদিগের নিমিত্ত নানা মূর্ত্তিপূজা প্রচলিত হইতেছিল, অপর পক্ষে পরমজ্ঞানী আর্ঘ্য ত্রাহ্মণদিগের মধ্যে জ্ঞানচেষ্টার সহিত নানা দার্শনিকতত্ত্ব উদ্ভাবিত হইতেছিল। যে সময়ে যুরোপীয় জগৎ এক প্রকার বন্ত স্বযুগুতে নিস্তর্ম ছিল, সেই সময় ভারতীয় ব্রাহ্মণদিগের হৃদয়ে উচ্চতর দার্শনিকতত্ত্ব-বিকাশ কম গৌরবের কথা নহে। এমন কি তাহার বহু শত বর্ষ পরে খৃষ্টপূর্ব্ব ৩য় শতান্দীতে যবনদূত মেগস্থেনিস্ ব্রাহ্মণ-দিগকে নির্জন উপবনে জন্মমৃত্যুর আলোচনায় লিপ্ত থাকিতে দেখিয়া চমৎকৃত হইয়াছিলেন। বাস্তবিক আত্মসংযম ও আত্মোৎকর্ষ-লাভে অনুরাগ বান্ধণ সমাজে যেরূপ প্রবল ছিল, জগতের ইতিহাসে কোথাও সেরূপ নিদর্শন পাওয়। যায় না।

[ দর্শন, বেদাস্ত, সাখ্য প্রভৃতি দ্রপ্তব্য ] আত্মদংযম ও আত্মজান-প্রভাবে ব্রাহ্মণগণ যে বিজ্ঞান, যে ভাষাতত্ব ও যে চিকিৎসাশাস্ত্রাদি প্রচার করিয়া গিয়াছেন, বর্তুমান সভ্যজগৎ বিশ্বরোৎফুল্ল হৃদয়ে তাহার ভূয়দী প্রশংসা করিতে-ছেন। [বিজ্ঞান, ভাষা, পাণিনি, আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শক্দ দ্বস্টব্য।] এই ভারতীয় আর্য্য ব্রাহ্মণগণই অঙ্কশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদাদি নানা শাস্ত্রের উদ্ভাবয়িতা, তাঁহাদেরই প্রান্ত্রসরণ করিয়া পাশ্চাত্যগণ ঐ সকল শাস্ত্র লাভ করিয়া ধন্য হইয়াছেন।

বিবিধ দর্শনের স্থাষ্টির সঙ্গে সঙ্গে নানা মত ও নানা সম্প্রদারের উৎপত্তি হইতে লাগিল। প্রত্যেক দার্শনিক সম্প্রদার
স্থায় মতের প্রাধান্ত-স্থাপনে অগ্রসর হইলেন। পরস্পর
দার্শনিক-প্রতিদ্বিভার রাহ্মণ-সমাজের একতাগ্রন্থি শিথিল
হইরা পড়িল। এই মতভেদরপ অন্তর্বিপ্রবে রাহ্মণশক্তি থর্ক
হইতেছিল। পণ্ডিত-সমাজের এইরূপ বিশৃষ্ট্রলাতা দর্শন
করিয়া ক্ষত্রিয়সমাজ প্রাধান্ত-লাভে চেষ্টিত হইয়াছিলেন।
সেই চেষ্টার ফলে ক-এক শতাব্দ পরে জৈন ও বৌদ্ধর্ম্ম
উৎপন্ন হইল।

## জৈন ও বৌদ্ধপ্রভাব।

१११ थृष्टेशृक्तीरक टेजनजीर्यक्षत्र शार्श्वनाथ निर्काण लाज করেন। তিনি যে চাতুর্যাম ধর্ম প্রচার করেন, তাহা লইয়া দার্শনিক ব্রাহ্মণ-সমাজে মহা হলুস্থল পড়িয়া যায়। যদিও ছান্দোগ্যোপনিষদের সময় হইতে ক্ষত্তিয়গণ ব্রহ্মবিভায় শ্রেষ্ঠ অধিকারী ছিলেন, এমন কি বহু বিজ্ঞ ভ্রান্মণ এই বিস্থালাভের জন্ম ক্ষত্রিরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিলেন, উপনিষদাদি হইতে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাভারতীয় যুগে ক্ষত্তিয়ের পূর্ববদ্ জানচর্চা একরূপ উঠিয়া গিয়াছিল। মহাভারত হইতে জানা যায় যে, ক্ষত্রিয়গণ প্রধানতঃ হস্তিস্ত্র, অশ্বস্ত্র, রথস্ত্র, ধনুর্বেদ প্রভৃতি শিক্ষা করিতেন। (মহা-ভারত ২।৫।১১০,১২০) কিন্তু বান্ধণ-সমাজে দার্শনিক সংগ্রাম আরম্ভ হইলে, সেই আন্দোলনের সময় ক্ষত্রিয়েরাও জ্ঞান-চর্চায় মনোনিবেশ করেন। প্রথমে ব্রাহ্মণ-সমাজের প্রাধান্য অবহেলা করিয়া মস্তকোত্তলন করিতে কোন ক্ষত্রিয়ই সাহসী হন নাই। পার্শ্বনাথই সর্বপ্রথম ব্রাহ্মণ-প্রাধান্ত অস্বীকার করেন এবং কর্ম্ম ও জ্ঞানবলই মানবকে শ্রেষ্ঠ করিতে সমর্থ এরপ অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। কিন্তু বৃত্তসংখ্যক লোক তাঁহার মতানুবর্ত্তী হইলেও ব্রাহ্মণ-সমাজের তথনও বিশেষ ক্ষতি হয় নাই।

ত্ই শতাক পরে মহাবীর ও সিদ্ধার্থ নামে তুইজন ক্ষত্রির-কুমার অপরিদীম বৃদ্ধি ও জ্ঞান-প্রভাবে যথাক্রমে জৈন ও বৌদ্ধর্মের প্রাধান্ত স্থাপনে সফলকাম হইয়াছিলেন।

[জৈন, মহাবীর, বুদ্ধ, বৌদ্ধ প্রভৃতি দ্রষ্টব্য]

জৈনতীর্থন্ধর মহাবীর ও শাকাসিংহ উভয়েই সমসাময়িক। ৫২१ थृः भूर्तात्म महावीत ७ ८४० थृः भूर्तात्म भाकातृक নির্বাণ লাভ করেন। উভয় মহাপুরুষই আবান্ধণ চণ্ডাল সকলকে সমভাবে দেখিয়াছিলেন। উভয়ের স্বার্থত্যাগ, জীবের প্রতি অমুরাগ, সর্ক্যাধারণের হইয়া মুক্তিকামনা ও বিশুদ্ধ ধর্মোপদেশ গুণে উচ্চ নীচ সকল জাতিই দলে দলে আসিয়া মহাপুরুষদ্বয়ের পদানত ও তত্ত্বতামুবর্তী হইয়াছিল। এই তুই ধর্মবীরের প্রভাবে ত্রাহ্মণাদি বছ দিজাতি বৈদিক মার্গ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, জীবহিংদা প্রবৃত্তি তাঁহাদের হৃদ্যু হুইতে ক্রমে অপসারিত হুইতেছিল এবং পরোক্ষে সকলেই ক্ষত্রিয়প্রাধান্ত স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। তংপর্বে শুদ্রের কোন শাস্ত্রে অধিকার ছিল না, শুদ্রগণও क्कानहर्का ও धर्याहिन्छ। कतिवात अवनत भाष नारे, ध ममय তাহারা অপেকারত উচ্চ অধিকার পাইরা সকলেই নবধর্মের নিতাম পক্ষপাতী হইয়া পডিয়াছিল এবং বাহাতে এই নবধর্ম निर्विद्यार्थ ভाরতভূমে প্রচারিত হয়, তৎপক্ষে সকলেই विरंশव यञ्जवान इरेब्राष्ट्रिल \*।

প্রথমে মহাবীর ও শাক্যবুকের ধর্মতে মূলতঃ বিশেষ পার্থক্য ছিল না, সর্ব্ধানীবে দয়া ও সকলের মুক্তি কামনা উভয়েরই মুখ্য লক্ষ্য ছিল। প্রতেদ এই,— মহাবীর আত্মার বছত্ব ও ক্ষত্রিয়প্রাধান্ত স্বীকার করেন, তিনি শুদ্দিগকে উপাদক ও উপাদিকা মধ্যে নিযুক্ত করিলেও তাহাদিগকে 'অভূম' অর্থাং জিনপুজায় সম্পূর্ণ অন্ধিকারী ব্লিয়া স্থির করেন †। এ দিকে বুদ্ধদেব ক্ষত্রিয়প্রাধান্ত স্বীকার করিলেও

\* মহাবীরের মতামুবত্তী জৈনাচার্ব্যগণ বলিয়া থাকেন, ক্ষত্রিয় হইতেই ব্রাহ্মণের উৎপত্তি। এজন্ম ক্ষত্রিয়ের অশৌচ পাঁচ দিন, ব্রাহ্মণের ১০ দিন, বৈশ্যের ১২ দিন এবং শুদ্রের ১৫ দিন। যথা জিনসংহিতায় —

" ক্ষত্রিয়েষ্ কুমারেষ্ যেহণুব্রতগরায়ণাঃ।
স্টান্তে বাহ্মণাঃ পশ্চান্তরতেনাস্ত্যবেধসা॥ ৪। ১৮।
ক্ষত্রিয়াণাং তদাশৌচমিষ্যতে পঞ্চ বাসরান্॥ ৪। ৩৯।
দশাহং বাহ্মণানাং স্তান্দানশাহং বিশাং ভবেং।
শুজাণামর্ক্মাসং স্তান্ধৈতন্পতপ্যিনোঃ॥ ৪। ৪০।"

( চক্সপ্রভস্থরিবিরচিত জিনসংহিতা )

এমন কি ব্রাহ্মণদিণের পুরাণে, ব্রাহ্মণ পরশুরাম কর্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় হইবার কথা থাকায় তদুন্তরে ক্ষত্রিয়-প্রাধান্তকালে সহস্রার্জুনপুত্র স্থান্তোম কর্তৃক একবিংশতিবার পৃথিবী অব্রাহ্মণ্ড করিবার প্রসঙ্গ লিপিবদ্ধ করিতেও জৈনশাস্তকারণণ বিশ্বত হন নাই। [পুরাণ শব্দ ৭০৭ পৃঠা ক্রষ্টবা।]

+ মজ্ঝিম-নিকায়ের কণ্ণকথালস্থতে লিখিত আছে —

"চন্তারো' মে মহারাজ বঞ্জা—খন্তিয়া ব্রাহ্মণা বেস্দা স্থানা । ইমে সংখো মহারাজ চতুল্লং বঞ্জানং দ্বে বঞ্জা অগ্গদ্ অক্থায়ন্তি, থন্তিয়া চ বস্তুণা চ যদিদং অভিবাদনপচ্চুপট্ঠান অঞ্জালিকর্ম সামীচিকক্মন্তি। " আত্মার বছত্ব স্থীকার করেন নাই। তাঁহার মতে ধর্মকায় অকর ও অবিনশ্বর, জীবমাতেই কর্মান্থসারে ফলভোগ করিয়া থাকে। নির্বাণলাভই পুরুষার্থসিদ্ধির মুখ্য উপায়। পরমজানী বান্ধণ ও শ্রমণ উভয়েই সমান সন্ধানের পাত্র বটে, কিন্তু সাধারণ বান্ধণ অপেকা বিভাবলসম্পন্ন ক্ষত্রিয়-জাতিই শ্রেষ্ঠ। বান্ধণ হইতে শূদ্র পর্যান্ত সকল জাতিই জানচর্চান্ত ও নির্বাণলাভে সমান অধিকারী। বলিতে কি, উভয় মহাপুরুষই বৈদিক ও পৌরাণিক দেবপূজা অনাবশ্রক মনে করিয়া সিদ্ধ-নরপূজাই প্রবর্তন করেন, এই জন্ম জৈন ও বৃদ্ধের পূজা প্রচলিত। মহাবীর শূদ্রকে পূণ্ অধিকার প্রদান করিতে পারেন নাই, সে জন্ম তাহার মত সার্বাজনীন হয় নাই। কিন্তু বৃদ্ধের সাম্য ধর্ম্মে সকলেই বিমোহিত ও স্বেচ্ছার অনুবর্তী হইয়াছিল। সেইজন্মই মহাবীরপ্রবিত্ত জৈনধর্ম্ম অপেকা শাক্যবৃদ্ধের প্রণোদিত বৌদ্ধন্ম অন্নিন মধ্যেই বছপ্রচার হইয়া পড়িয়াছিল।

দাধারণের বুঝিতে ও ভাবিতে স্থবিধা হইবে বলিয়াই উভন্ন মহাপুরুষই দেশপ্রচলিত ভাষায় স্ব স্থাম্মত প্রচার

অর্থাৎ এই চারি বর্ণ—ক্ষত্রিয়ণণ, রাহ্মণগণ, বৈশ্যগণ ও শুদ্রগণ। এই চারি বর্ণের মধ্যে ক্ষত্রিয় ও রাহ্মণগণই সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া পরিগণিত। ক্ষত্রিয় ও রাহ্মণগণই অভিবাদন ও সেবার যোগ্য এবং অঞ্জলিকর্ম্ম ও যাজনক্রিয়ার অধিকারী। উক্ত স্ত্রে ক্ষত্রিয়ের প্রথম উল্লেখ থাকায় ক্ষত্রিয়েরই শ্রেষ্ঠতা জ্ঞাপন করিত্রে, যাহা হউক দীঘনিকায়ের অন্তর্গত অম্বর্ভস্ত্রে আমাদের এই সন্দেহ নিবারিত হইয়াছে।

অষ্ঠ হবে লিখিত আছে, এক সময়ে একজন অষ্ঠ ব্রাহ্মণ বুদ্ধদেবের নিকট উপস্থিত হইয়। জ্ঞাপন করেন যে,—শাক্য যুবকগণ নিতান্তই অবাধ্য হইয়। পড়িয়াছে, তাহারা ব্রাহ্মণের সম্মান করে না। তাহা শুনিয়া বুদ্ধদেব অষ্ঠকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, বল দেখি, ব্রাহ্মণযুবকের উরসে ক্ষত্রিরকন্তার গর্ভে যে পুত্র জয়ে, অই মিশ্রোৎপল্ল সন্তান কোন্ জাতি হইবে? তছত্তরে ব্রাহ্মণযুবক উত্তর দিতে বাধ্য ইইয়াছিলেন যে, উভয়ের উৎপল্ল উভয় প্রকার সন্তানই ব্রাহ্মণ বলিয়া ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হয়। ইহার পর বুদ্ধ জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, 'ঐরপ সন্তানকে ক্ষত্রিয়েরা নিজ সমাজে ক্ষত্রিয় বলিয়া গ্রহণ করে কি না?' 'কথনই গ্রহণ করে না—ব্রাহ্মণ-সম্ভান এই উত্তর দিয়াছিলেন। অবশেষে বুদ্ধদেব জিজ্ঞাসা করেন যে, যদি কোন ক্ষত্রিয় সমাজচ্যুত হয়, তাহাকে ব্রাহ্মণেরা স্ব-সমাজে গ্রহণ করে কি না? অষ্ঠ ব্রাহ্মণও উত্তর করিয়াছিলেন যে সেই সমাজচ্যুত ক্ষত্রিয়, ব্রাহ্মণ-সমাজে গৃহীত হয় ও ব্রাহ্মণ বলিয়া শেষে পরিচিত হইয়া থাকে।' তথন বুদ্ধদেব সানন্দে বলিয়াছিলেন যে, তবেই বিবেচনা করিয়া দেখ ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ উভয়ের মধ্যে কে শ্রেষ্ঠ ? ক্ষত্রিয়ই হইতেছে। সেই জন্যই সনৎকুমার বলিয়াছেন—

' খন্তিয়ো সেট্ঠো জনে তস্সিন্ যে গোন্তপটিদারিনো। বিজ্ঞাচরণসম্পল্লো সো সেট্ঠো দেবমানুষে ॥ "

মজ্বিমনিকারে ও সংযুত্তনিকারে উক্ত লোক উদ্ধৃত হইরাছে।

করেন এবং ভবিষাতে তদম্বর্তী হইবার জন্ম শিষা-প্রশিষ্যান্য প্রভাবিত আদেশ করিয়া যান। সেই জন্মই গাথা ও পালি ভাষার প্রাচীন বৌদ্ধার এবং মাগধী ও অর্দ্ধমাগধী ভাষার প্রাচীনতম জৈন-গ্রন্থসমূহ লিপিবদ্ধ দেখা যায়। পুরাবিদ্ধাণ বহু আলোচনা দারা স্থির করিয়াছেন যে,—প্রাচীনতম বৌদ্ধাও জন ধর্মশাস্ত্রগুলি খ্রপূর্ব্ব তয় হইতে ৪র্থ শতাক্ষমধ্যে সন্থলিত হইয়াছিল। [কৈন, প্রিয়দর্শী ও বৌদ্ধ দেখ]

উক্ত উভন্ন মহাপুরুষের উচ্চ উপদেশ,দেই সমন্বের রাজ্য-মগুলী গ্রহণ করিয়াছিলেন, তজ্জ্য উভন্ন মত প্রচারিত ইইবার পক্ষে বিশেষ স্ক্রিধা ইইয়াছিল।

তের খৃষ্ট পূর্ব্বান্দের নিকটবর্ত্তী সময়ে পারস্থাধিপ দরায়ুদ (Dareios Hystasp s) বিস্তাম্পা সিন্ধুনদের দক্ষিণকুলে অবস্থিত গান্ধার, সিন্ধু, আক্ষোদ ও হরবতী অধিকার করিয়াছিলেন। কাহার মতে, কাইরসের (Cyrus) সময় হইতে জরকেসের (Xerxes) সময় পর্যান্ত ঐ অংশ পারস্থানীন ছিল। তংকালে অজাতশক্র মগধের সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এ সময়ে শাক্যদিগের প্রভাব অক্ষ্ম ছিল। কিন্তু ৪৭৮ খৃষ্ট পূর্ব্বান্দে কোশলাধিপ প্রসেনজিতের পুত্র বিরুধক শাক্যবংশ ধ্বংস করেন। তাহারই কিছুকাল পরে অজাতশক্রর শেষ বংশধর মহানন্দী আবিভূতি হন। তৎপরে মহাপদ্ম নন্দের অভ্যাদয়। পুরাণে ইনিই ক্ষত্রিয়ান্তকারী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ৩৭২ খৃঃ পূর্বান্দে চাণক্যের কৌশলে নন্দেব মূলোছেদ এবং চক্রপ্তপ্রের রাজ্যাভিষেক সাধিত হয়।

শ্রাবণ-বেলগোলের শিলাফলকে দেখিতে পাই যে, সমাট্ চক্রপ্তপ্ত জৈনদিগের শেষ শ্রুতকেবলী ভদ্রবাহুকে সন্মান করিতেছেন ও তাঁহার শিব্যস্থ-স্বীকারেও পরাধ্বথ নহেন। ৩৪৭ খৃঃ পূর্বাবে এই ভদ্রবাহর মৃত্যু ঘটে। পাশ্চাত্য-विविदानिकान नमनः म-ध्यः मकात्री छेळ ठळ छळ छळ व्यालक সান্দারের সমসাময়িক ও Sandrokottos ধরিয়া ভারতীয় ইতিহাদের ভিত্তিস্থাপনে অগ্রসর হইয়াছেন। তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে,এই Sandrokotrosকে না পাইলে তাঁহারা ভারতের প্রাচীন ইতিহাসের জটিল গ্রন্থি কিছুতেই মোচন করিতে পারি-**उन ना। किन्छ शृ**र्त्तरे आमता श्रमां कतिशाहि (य, शाकां ) ঐতিহাসিকগণ যে চক্রগুপ্তকে ধ্রুব তারা লক্ষ্য করিয়া ভার-তীয় ইতিহাস-সমুদ্রে উত্তীর্ণ হইবার চেষ্টা করিয়াছেন, তিনি প্রকৃত প্রস্তাবে আলেক্সান্দরের পূর্ববর্ত্তী। ৩২৬ খৃঃ পূর্বান্দে আলেকদান্দর দিন্ধনদ পার হইয়া ভারতে প্রবেশ করেন। কিন্ত ৩৭২ খৃষ্টপূর্কানে চক্রপ্তপ্তের অভিষেক এবং ৩১৬ খৃঃ পূর্কানে তংপুত্র বিন্দুদারের রাজ্যদমাপ্তি ঘটে। [প্রিরদর্শী দেখ।]

অশোক-প্রিয়দশীই আলেক্দান্দারের শিবিরে উদ্ধৃত যুবক Sundrokottos নামে পরিচিত। এই উদ্ধৃত যুবকই কালে সমস্ত ভারতের অধীশ্বর হইয়াছিলেন। তিনি প্রথমে ব্রাহ্মণভক্ত, তৎপরে জিনধর্মামুরাগী ও বৌদ্ধভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহার চেষ্টাতেই বৌদ্ধর্ম্ম কেবল এসিয়া নহে, স্পূর য়ুরোপেও প্রচারিত হইয়াছিল। তাঁহার সভায় থাকিয়া গ্রীকদ্ত মেগস্থিনেস্ ভারত-চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। অশোক বৌদ্ধর্ম-প্রচারে অশেষ যত্ন ও আদর প্রদর্শন করিলেও তাঁহার পৌত্র দশরথ আজীবক নামক জৈনদিগের প্রতিই মথেষ্ট অমুরাগ দেখাইয়াছিলেন। বরাবরের নিকটন্থ নাগার্জুনীশৈলে থোদিত দশরথের অমুশাসনলিপিই তাহার সাক্য প্রদান করিতেছে।

সমস্ত ভারতবর্ষ এক সময়ে মোর্যবংশের একছ রাধীন হইয়াছিল। মোর্যবংশ-বিলোপের সহিত পশ্চিম-সিন্ধ্প্রদেশে যবনগণ, উত্তরে লিচ্ছিবিগণ ও দক্ষিণে পাশ্তা ও চোলরাজগণ প্রবল হইয়াছিল, এমন কি এই সময় ভারতভূমি বহু সংখ্যক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীনরাজ্যে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিল। নামে মাত্র শুস্পাগ রাজচক্রবর্তী ব্লিয়া পরিচয় দিতেন।

পুষামিত্র শেষ মৌর্যাক্ষ বৃহদ্রথের সেনাপতি ছিলেন।
বৃহদ্রথকে বিনাশ করিয়া তিনিই আপন পুত্র অগ্নিমিত্রকে
মৌর্যারাজ্য প্রদান করেন, তাহা হইতেই মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠা।
[যবন, পুষামিত্র, মৌর্যা প্রভৃতি শক্ষ দ্বস্থিবা।]

শুদ্ধবংশীয়েরা বিদিশায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, মালবিকায়িমিত্রনাটক হইতে তাহার সন্ধান পাই। তৎকালে সমস্ত
কলিন্ধ থারবেল ওরফে ভিথুরাজ নামক একজন জৈনন্পতির
অধীন ছিল, তিনি লালকের পৌত্র হথিসাহের ক্যাকে বিবাহ
করিয়ছিলেন এবং কুস্তুরক্তিয়দিগের সাহাব্যে মৃষিক,
শতেকর্ণি ও রাজগৃহরাজকে পরাজয় করিয়াছিলেন। তাঁহার
ভয়ে রাজগৃহাধিপ মথুরায় পলাইয়া গিয়াছিলেন। এ সময়
দক্ষিণাপথে সাতবাহনবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয় হইতেছিল।

[ দাতবাহন-রাজবংশ দেখ।]

প্রায় ১৪৪ খুষ্ট পূর্কান্দে মিলিন্দ (Menander) নামক পঞ্জাবের যবন-নূপতি অতি প্রবল হইয়াছিলেন। তিনি অযোধ্যার রাজধানী সাকেতনগরী পর্যন্ত জয় করিয়াছিলেন। তাঁহার সমসাময়িক মহাভাষ্যকার পতঞ্জলি যে সংগ্রামের আভাস দিয়া গিয়াছেন। ১১৫ খুঃ পূর্কান্দে তাঁহার রাজ্যকাল শেষ হয় ও শক্গণ প্রাধান্য লাভ করে।

ভারতে শকাধিকার ৷

হরিবংশ ও নানা পুরাণ হইতে জানা যায় যে, সগরের

পিতা বাহরাজ শক, কাথোজ, তালজন্ম প্রভৃতির হত্তে নিহত হইরাছিলেন। তংকালে এই শকগণ হৈহয়-রাজগণের পক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিল। পরে সগর হৈহয়িদিকে বিনাশ করিয়া পিতৃহত্যার প্রতিশোধ লইলে, সে সময়ে শক,কাথোজ প্রভৃতি জাতি আসিয়া বশিঠের আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল। বশিঠের কথার সগর আর শকদিগের প্রাণ সংহার করিলেন না, কেবল মাথার অর্কেকটা মুড়াইয়া ছাড়িয়া দিলেন। মনুসংহিতায় (১০।৪০-৪৪) আছে,—

'শনকৈন্ত ক্রিয়ালোপাদিমাঃ ক্ষত্রিয়জাতরঃ।
ব্যবহং গত। লোকে ব্রাক্ষণাদর্শনেন চ॥
পৌগুকাশ্চৌ দুদ্রবিড়াঃ কাষোজা ধবনাঃ শকাঃ।"
ক্রমে ক্রমে ক্রিয়ালোপ হেতু এবং ব্রাক্ষণের অদর্শন-হেতু এই
সকল ক্ষত্রিয়ুজাতি ব্যবহ প্রাপ্ত হইয়াছে। যথা পৌগুক,
উদু, শক, ধবন, কাষোজ দ্রবিড়, প্রভৃতি।

মনুসংহিতা হইতে জানা বাইতেছে, শক ববন প্রভৃতি বহু জাতি পূর্বকালে বিশুদ্ধ কত্রিয় বলিয়াই গণ্য ছিল। স্ব স্থ বৃত্তি পরিত্যাগ করায় ও প্রাক্ষণ না পাওয়ায় সকলেই বৃষলত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে। অধিক সন্তব, সগর বা অপর কোন প্রবল হিল্-রাজের প্রভাবে ভারতবাদী শক, কাম্বোজ প্রভৃতি ক্ষত্রিয়জাতি বৃষলত্ব প্রাপ্ত ও প্রাক্ষণহীন হইয়াছিল। যেমন অধিক দিনের কথা নয়, গোড়াধিপ বল্লালসেন বৈশুজাতীয় বঙ্গের বণিকদিগের প্রতি কুদ্ধ হইয়া প্রাক্ষণের পরামর্শে তাহাদিগের জল অম্পৃশু বলিয়া প্রচার করেন এবং গুরু ও পুরোহিত বন্ধ করিয়া দিয়া তাহাদিগকে অতি নীচ বলিয়া গণ্য করেন\*; ভির দেশ হইতে আগত শক কাম্বোজাদির ভাগ্যেও বোধ হয়, সেইরূপ দশাই ঘটয়াছিল।

মধ্য এসিয়াবাসী কাম্বোজদিগের মধ্যেও এক সমন্ন বৈদিক আর্য্যভাষা প্রচলিত ছিল, তাহা যাস্কের নিরুক্ত হইতে জানা গিয়াছে। শাক, কাম্বোজ প্রভৃতি মধ্য-এসিয়াবাসী বিভিন্ন জাতি যে বহু পূর্ককালে ভারতবর্ধে আসিয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিল, তাহারও প্রমাণ অনেক পুরাণ হইতেই পাওয়া যায়।

যে জাতির বেধানে অবস্থিতি, তন্নামে সেই জনপদ পূর্ব্ব-কালে প্রাপদ্ধ হইত। গরুড়পুরাণ হইতে জানা যায় যে, এক সময়ে দক্ষিণাপথে কর্ণাট ও ক্যোজঘণ্ট এবং ভারতের দক্ষিণাপশ্চিমে অম্বর্চ, দ্রবিড়, লাট, কাম্বোজ, স্ত্রীমুখ, শক ও আনর্ত্ত জনপদ অবস্থিত ছিল \*। ভারতের দলিগপশ্চিমে যে কাম্বোজ ও শকদিগের বাস ছিল; তাহা পুরাণ ব্যতীত প্রাচীন গ্রন্থ ও নানা স্মপ্রাচীন শিলালিপিতে বর্ণিত হইরাছে।

হিরোদোত্স লিখিয়াছেন, পারস্তমন্রাট্ দরায়ুদের অধীনে ভারতে যে ছত্রপ রাজ্য (Satraphy ছিল, তাহা তাঁহার পারস্তের সকল প্রদেশ হইতে সমৃদ্ধিশালী এবং তাহা হইতে তিনি প্রায় ৬০০ তৌল (talents) স্থবর্ণ পাইতেন। দরায়ুদের সময় পঞ্জাব ও সিন্ধু-প্রদেশ পারস্তাধীন হইয়াছিল। পারস্তাধিপের অধীনে এখানে যে শকরাজ আধিপত্য করিতেন, তিনি 'ছত্রপ' (Satrap) † (প্রাচীন শিলালিপিবর্ণিত ক্ষত্রপ) নামে খ্যাত ছিলেন। মাকিদনবীর আলেক্সালারের সহিত পারস্তপতির মহাসংগ্রামে ভারতীয় শক প্রজাগণই (Indo-Seythians) তাঁহার দক্ষিণ-হস্তস্থরূপ ছিলেন। এই সকল বীরগণের মধ্যে 'শক্সেন' (Sacasenae) নাম দৃষ্ট হয়। যবন-সমরে পারস্তস্ত্রাটের জন্য তাঁহারা জীবন উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

রাজপুত ইতিহাদলেথক প্রসিদ্ধ উডসাহেব লিখিয়াছেন, জিট ( Indo-scythic Getes = জাট ), তক্ষক ও অসি প্রভৃতি শকগণ খৃষ্ট জন্মের ৬০০ বর্ষ পূর্বের ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। সেই সময়েই শকেরা এসিয়া মাইনর ও পরে স্কলনাভ ( Scandinavia ) পর্যান্ত জয় করিয়াছিল। ইহারই অনতিকালপরে শকজাতীয় অসি ( অয় ) ও তোচারি ত্যারগণ বক্তিয়া রাজ্য বিপর্যন্ত করিয়া ফেলে। বাল্টিক-সাগরতীর হইতে সমাগত শকজাতীয় অসি, কাঠি ( Carbi ) ও কম্বরী-‡ ( Cimbri ) গণের শক্তি রোমকগণও সম্যক্ বিদিত হইয়াছিল \$।"

যাহাই হউক, পুর্ব্বর্ণিত ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক

 <sup>&</sup>quot;কণিটাঃ কাম্বোজঘণ্টা দক্ষিণাপথবাসিনঃ।
 অধৃষ্ঠা ক্রাবিড়া লাটাঃ কাম্বোজা স্ত্রীমূখাঃ শকাঃ।
 আনর্ত্তবাসিনশ্চৈব জ্ঞেয়াঃ দক্ষিণপশ্চিমে ॥" ৫৫।১৫।

<sup>†</sup> ছত্রপ বা ক্ষত্রপ হইতেই পরবর্ত্তিকালে 'ছত্রপত্তি' উপাধি প্রচলিত হইয়া-ছিল। স্বপ্রসিদ্ধ মহারাষ্ট্রবীর শিবাজীও 'ছত্রপতি' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

<sup>‡</sup> রাজস্থানে যে 'শাকস্তরী' দেবী আছে, উড সাহেবের বিশাস যে তিনি প্রথমতঃ শাকদিগের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ছিলেন। Tod's Rajasthan, Vol. I p.63.

<sup>\$</sup> Tod's Rajasthan. Vol. I

আনন্দভট্টকৃত বন্ধাল-চরিত ( পুথি )

বিবরণ ইইতে জানিতেছি, বছপ্রাচীনকাল হইতেই ভারতের সহিত শাক বা শকজাতির সংস্রব ঘটিয়াছে \*।

এখন দেখা যাউক, ভারতের শকেরা কোন্ স্থানে ও কিরূপভাবে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল ?

পারস্তের অথমনি-বংশীয় (Achaemenidae) রাজগণের সময়ে শকেরা পঞ্চনদ-প্রদেশে আধিপতালাভ না করিলেও এই সময় হইতেই শকসংস্রব ঘটিতেছিল। এই সময়ে ( খ্ঃ পূর্ব্ব ৪র্থ শভাব্দে ) পঞ্চনদ প্রদেশে ত্রাহ্মী ও ধরোষ্ট্রী অক্ষরযুক্ত মুদ্রা প্রচলন এবং পারস্তম্ভাপত্যের নিদর্শন দেখা যায়। কনিংহাম্, ডাক্তার বুহ্লর প্রভৃতি কোন কোন প্রজ্বাত্বরিং হির করিয়াছেন, প্রসিদ্ধ মগপুরোহিত অয়িপূজা-প্রবর্ত্ত কর্মর্থ নামই উচ্চারণভেদে 'থরোষ্ট্র' ইইয়াছে। সেই মগপুরোহিত-প্রবর্ত্তি অক্ষরই থরোষ্ট্রী নাম প্রাপ্ত হইয়াছিল, এরূপ অন্থান করা যাইতে পারে †। অধিক সম্ভব, পঞ্জাবে তাঁহাদের বংশধর হইতেই এই লিপি প্রচলিত হইয়া থাকিবে।

পঞ্চনদে যে 'শাকল' নগর ছিল, সম্ভবতঃ শক বা শাক-গণের বাস হেতু এই স্থানের 'শাকল' নাম হইয়াছিল। পূর্বেই বলিয়াছি যে, মাকিদনবীর আলেকসান্দরের সহিত দরায়ুসের যুদ্ধকালে দরায়ুসের ক্ষত্রপ ভারতীয় শকবীরগণ তাঁহার পার্শ্ব রুদা করিয়াছিলেন। সেই শক-ক্ষত্রপগণ ভারতের কোন্ অংশে রাজত্ব করিতেছিলেন, তাহা জানা যায় নাই।

সন্তবতঃ তৎকালে পশ্চিম-পাঞ্জাবে ও সৌরাষ্ট্র অঞ্চলে
শক-ক্ষত্রপগণ সামান্যভাবে আধিপত্য করিতেছিলেন। কিন্তু
মাকিদনবারের অনুচর যবনগণের প্রভাব-বিস্তার ও মোর্য্যবংশের অভ্যাদয়ের সঙ্গে ক্ষত্রপগণের প্রভাব থর্ক ইইয়াছিল।
মোর্য্যরাজ অশোকের সময় তুষাস্প নামক একজন যবনসৌরাষ্ট্রে ক্ষত্রপ ছিলেন। সন্তবতঃ এই সময়ে বা ইহার কিছু
পূর্কেই সৌরাষ্ট্রে যবন-প্রভাব বিস্তৃত হইয়াছিল। শক
সম্বর্ধর এ সময় আর কোন উল্লেখ পাওয়া যায় ন।। তৎপরে
যবন-প্রভাব লুপ্ত ইইলে, শক-প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। মৎশুপুরাণেও দেখা যায় বে, ৭ জন গর্কভিল, ১৮ জন শক, ৮ জন

যবন,১৪ জন তুষার ও ১৩জন মুক্তও,১৯ জন হণ রাজা তারতে রাজত্ব করেন\*। ইহাদের মধ্যে তুষার, মুক্ত ও হুণ এই কয়জাতি শকজাতিরই শাখা বলিয়া বিবেচিত হয়।

শকগণের পুনরভ্যাদয় ঠিক কোন্ সময়ে ঘটিয়াছিল, তাহা ভারতীয় ও গ্রীকগ্রন্থ হইতে স্পষ্ট জানা যায় না। চীনদিগের প্রাচীন গ্রন্থে সবিস্তার বর্ণিত আছে। †

যে সময়ে বাহ্লিক (Bactria) দেশে যবন-রাজ্য স্থ্রতিষ্ঠিত হইরাছিল, তৎকালে চীনের দক্ষিণাংশ হইতে 'দেক' (শক) জাতি আদিয়া সোগ্দিয়ানা ও আন্সক্ষিরানা অধিকার করিয়াছিল, তাহাদের নামানুসারে এই স্থান দেস্তান বা শক্তান নামে খ্যাত হইরাছিল। এই শকেরাই এক সময়ে পারস্তের অথমনিবংশ ও মাকিদনবীর-গণের সহিত ঘোরতর সংগ্রামে লিপ্ত হইরাছিল।

১৬৫ খঃ পূর্বাবেদ এই শকেরা যুচি (Yueh-chi) নামক অপর এক শকশাথার নিকট পরাজিত হইয়াও সোগ্দিয়ানা হারাইয়া বাহ্লিক-অভিমুখে ধাবিত হইয়াছিল। তথায় যবন-দিগের সহিত শকগণের কিছুকাল সংগ্রাম চলিয়াছিল। এই সময় পার্থিব (পারদ)-গণ আসিয়া শকদিগের সহিত সমিলিত হইয়াছিল। এই উভয় জাতির মধ্যে যেমন মিত্রতা, আবার তেমনি শক্রতা দেখা যাইত। যাহা হউক, এই জাতি শেষে পরস্পরে সম্বন্ধ্যে আবদ্ধ ও পরে এক জাতি বলিয়া পরিচিত হয়।

শকজাতীয় যুচিরা শক্তান হইতে আদিয়া ১২০ খৃঃ
পূর্বাবেদ বাহলিকদেশ অধিকার করিল; যবনেরা ক্রমেই
তাড়িত হইল। অনতিকাল মধ্যেই কুষন নামক এক শক্তাতি পরোপনিষদ্ (পোরাণিক নিষধগিরি) উত্তীর্ণ হইয়া
কাবুল উপত্যকায় আদিয়া যবনশাসনচিক্ত বিলুপ্ত করিল ও
ক্রমে উত্তর-ভারতে তাহাদের আধিপত্য বিস্তৃত হইল। কেহ
মনে করেন, শক্পভাবে অযোধ্যা-প্রদেশের অধিকাংশ
এই সময়ে 'সাকেত' ‡ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল।

শকাধিকারে ভারতের নানাস্থান হইতে যে সকল শিলা-

<sup>\*</sup> টউ সাংহ্র তাঁহার প্রসিদ্ধ রাজস্থানের ইতিহাসে দেখাইয়াছেন, অধি-কাংশ রাজকুলেই শক-রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। আশ্চর্যের বিষয়, সকলেই শুন্চিক্রবংশীয় ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত নহেন।

<sup>[</sup>রাজস্থান উপ্রয়।]

<sup>†</sup> Cunningham's Coins of Ancient India, p. 36-37,

<sup>\* &#</sup>x27;'সপ্ত গৰ্জভিলাশ্চাপি শকাশ্চাষ্টাদশৈব তু। যবনাষ্ট্ৰৌভবিষ্যন্তি ভূষারাশ্চ চতুর্দ্ধ।

ত্রয়োদশ মুরুণ্ডাশ্চ হুণা হেকোনবিংশতিঃ ॥" ( মৎস্তপুরাণ ২৭৩ অধ্যায় )

<sup>†</sup> Drouin's Reveue Numis. 1888. p. 13.

<sup>়া</sup> শকদিগের জন্মভূমি গ্রীকভৌগোলিকেরা 'সাকিতই' (Sakitai) নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই নামের সহিত 'সাকেত' শব্দের বথেষ্ট সোসাদৃশু আছে। আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, 'শাকদ্বীপ' নামই যবনদিগের নিকট Sakita বা Scythia নাম লাভ করিয়াছে।

লিপি, তামশাসন ও প্রাচীন মুদ্রা আবিষ্কৃত হইরাছে, তর্মধ্যে
নামস বা মোগ নামক শকরাজের প্রথম উল্লেখ পাওরা যার \*.
কোন কোন পুরাবিদ্ মনে করেন, এই মোগ নামক শকরাজের অধিকার-কালে আরাকোসিয়া (Arachosia) বর্ত্তমান গজনী ও দ্রাক্ষিরানা (Drangiana) প্রদেশ 'শকস্থান' † নামে খ্যাত হইয়াছিল এবং সিন্ধু ও পঞ্চনদের কতকাংশ শকরাজাভুক্ত হইয়াছিল ‡।

মোগের পর অজেদ্ ও অজিলেদ উত্তরাধিকার প্রাপ্ত হন।
(প্রায় ১০০ খৃঃ পুঃ) ইহাদের দহিত পার্থিব বা পারদ Parthian
রাজগণের বিশেষ ঘনিষ্ঠতা জিন্মিরাছিল। এই সময়ে পার্থিবরাজ বোনোনেদ্ ও শকপতি স্পলগদম ৡ শকস্থানে এবং
মোগের বংশধর অজেদ্ দিল্পনদ-প্রবাহিত জনপদে আধিপত্য
করিতেছিলেন। তংকালে শকস্থানের পার্থিবরাজ দিল্পতির
প্রোধান্ত স্বীকার করিতেন। মোগবংশীয়গণের তক্ষশিলা
(পশ্চিম পঞ্জাব), শাকল (পূর্ব্ব পঞ্জাব) এবং কাবুলে রাজধানী
ছিল। অল্পকালমধ্যেই এই মোগবংশের অধিকার পূর্ব্বে
মথুরা ও দক্ষিণে দৌরাষ্ট্র পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। শকরাজের অধীনে মথুরায় একজন, দৌরাষ্ট্রে একজন ও মালবে
একজন ক্ষত্রপ (Satrap) নিমৃক্ত হইয়াছিলেন। এই
ক্রেপের ক্ষমতা এক এক জন পরাক্রান্ত নরপতি অপেক্রা
কোন অংশে কম ছিল না। ইহাদের উত্তমে ও বলবীর্য্যপ্রভাবে শকাধিকার বছবিস্তৃত হইতেছিল।

### মথুরায় শকক্ষত্রপ বংশ।

মথুরায় শক-ক্ষত্রপগণের মধ্যে রঞ্বুল বা রাজুবুলের নাম প্রথম। প্রথমে ইনি কেবল ক্ষত্রপ ছিলেন, অবশেষে ক্ষমতা ও অধিকার বৃদ্ধির দহিত 'মহাক্ষত্রপ' পদ লাভ করেন। মথুরার দিংহস্তত্তে ইহার 'রাজুল' নাম দৃষ্ট হয়। উক্ত দিংহস্তত্তে লিঅক-কুস্থলক নামে আর এক জন ছত্রপের নাম পাওয়া

\* তক্ষশিলা হইতে অবিষ্কৃত তাম্রশাসনে 'মোগ' এবং তাঁহার নিজ মুদ্রায় 'রজতিরজস মহতস মোঅস' নাম দৃষ্ট হয়। (Epigraphia Indica, Vol. IV. p., 54; Numismatic Chronicle, for 1890, p. 103, Grundriss der Indo-Arischen Philologie, Vol. II. Part 3. p. 7)

'মোঅন' নাম দৃষ্টেই বোধ হয়, পুরাণে 'মগন' নামক শাক্দীপীয় ক্ষত্রিয়ের নাম বর্ণিত হইয়াছে।

- + এখন শকস্থানের কিয়দংশ 'সেন্তান, নামে পরিচিত।
- ‡ E. G, Rapson's Indian Coins, p. 8.

যায়। রাজুবুলের পর তৎপুত্র সৌদাস ও হগমাস এবং তাঁহার সহযোগী হগানের নাম প্রাচীন মুদ্রায় পাওয়া যায়। মথুরাস্তত্তে সৌদাসের কাহিনী উৎকীর্ণ রহিয়াছে। তক্ষশিলা হইতে শকরাজ মোগের ৭৮ অবদ উৎকীর্ণ লিঅক কুস্থলকের পুত্র ছত্রপ কুস্থলক-পতিকের একথানি তাদ্রশাসন পাওয়া গিয়াছে।

কুস্থলকের পূর্বে মনিগুল, তংপুত্র জিহোনিস (৮০খঃ পু)
স্ব স্ব মুদায় 'ছত্রপ' পদবী ব্যবহার করিয়াছেন। এতছির
মোগবংশধর অজেসের সহযোগী ইন্দ্রবর্ম, তংপুত্র অস্পবর্ম
এবং বিজয়মিত্রপুত নামে কএক জন ক্রপের নাম উত্তরভারত হইতে আবিস্কৃত প্রাচীন মুদ্রাসমূহ হইতে বাহির
হইয়াছে। এই শকক্রপগণ শক-কুষন-রাজগণের পূর্বে
প্রবল হইয়াছিলেন।

শকজাতি নানা শাথার বিভক্ত হইরা পড়িয়াছিল, তন্মধ্যে কুষন একটা প্রধান। শকরাজ মিঅউস্ বা হেরউসের মুদ্রায় তিনি 'শক-কুষন' বলিয়া আয়-পরিচয় দিয়াছেন। প্রসিদ্ধ শকাধিপ কনিক্ষও 'গুষনবংশসংবর্দ্ধক' বলিয়া স্থীয় মুদ্রায় পরিচিত হইয়াছেন \*।

চীন-ইতিহাস-মতে বিন্-মো-য়ু নামে এক ব্যক্তি ৪৯ খৃঃ
পৃঃ অন্দে কিপিন (কাবুল) অধিকার করিয়াছিলেন। কেহ
কেহ এই ব্যক্তি ও মিঅউসকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন।
শক-কুষন-বংশ।

শকজাতির যুএতি শ্রেণী আবার পঞ্চ শাথায় বিভক্ত, তন্মধ্যে কুষন একটা। প্রায় ২৫ খৃষ্ট পূর্বান্দে কুষন-শাথা অপর চারি শাথার উপর প্রাধান্ত লাভ এবং এক কুষন-দল-পতির অধীনে পঞ্চ শাথা সন্মিলিত হইয়া কাব্ল প্রদেশ অধিকার করে। এই দলপতির নাম কুজুলকর Kujula Kadphises ইহার মুদ্রায় থরোষ্ট্রী লিপিতে এইরূপ লিথিত আছে,—'কুজুলকসস কুষনয়র্গস শ্রুমঠিদস'। অশীতিবর্ষ বয়সে প্রায়় ১০ খৃষ্টান্দে ইহার মৃত্যু হয়। তৎপরে কুজুলকর Kujulakar Kadphises নামক 'দেবপুত্র' উপাধিধারী এক শক-কুষনয়াজের উল্লেখ পাওয়া যায়। কেহ মনে করেন, ইনি কুজুলকসের পুত্র এবং ইহারই সময়ে ভারতের অন্তর্ভাগে কুষন-আধিপত্য প্রবৃত্তিত হইয়াছিল। তৎপরে হিম-কপ্রিস্স্ (Hima Kadphises) উত্তর ভারতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ইনি পরম শৈব ছিলেন এবং ইহার মুদ্রায় ত্রিশূলধারী শিবমূর্ত্তি ও থরোষ্ট্রী লিপিতে এই উপাধি দুন্ত হয়্য—

<sup>\$</sup> খরোষ্ট্রীযুক্ত মুক্তায় 'ক্লালহোরপুত্রন প্রমিজন ক্লালগদমন' অর্থাৎ 'ক্লালহোরপুত্রন্ত ধর্মীয়ল্ত ক্লালগদমন্ত' এইরূপ আছে।

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, I881. p. 122.

"মহরজদ রজতিরজদ দর্কলোগ ঈখরদ মহীখরদ হিমকণ্ তিদদ \* "। হিম-কপ্তিদের পর প্রদিদ্ধ শক ক্ষন-রাজ কনিক্ষের উল্লেখ পাওয়া যায়। রাজতরক্ষিণীতে হুক্ষ, যুক্ষ ও কনিক্ষ এই তিন জনেই 'তুরুক্ষান্ত্রর্ধ বিলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ইহাতে তুরক্দিগকেও শকবংশীয় বলিয়া স্থির হইতেছে।

কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাস্থদেব।

কাহার ও বিশ্বাস, শককুষনবংশীয় কনিম্ন হইতেই শকসংবং বা শকাৰ প্রচলিত হয় + । অনেকে আবার ইহা বিশ্বাস করেন না ‡ । পুরাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেবের মতে, প্রসিদ্দ শকক্ষত্রপ চষ্টন যে অৰু প্রচলন করেন, তাহাই শকাৰ বা শক নামে খ্যাত হই য়াছিল §। শকসংবতের পূর্ব্বে কনিম্নের অভ্যাদয়।

কনিষ্ক একজন গোঁড়া বৌদ্ধ হইয়াছিলেন। বৌদ্ধশাস্ত্র সংগ্রহ করিবার জন্মই তাঁহার সভার ২য় ধর্মসঙ্গীতি হইয়াছিল। অনেক বৌদ্ধপণ্ডিতের বিশ্বাস যে,—এই শকাধিপ কনিষ্কের চেষ্টাতেই নাগার্জ্জন কর্তৃক মহাযান মত প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইনি বৌদ্ধ হইলেও শাক, আবস্তিক ও ব্রাহ্মণাধর্মের অবমাননা করিতেন না, তাঁহার মুদ্রায় শাক, আবস্তিক ও হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তি থাকায় তাহা কতকটা প্রতিপন্ন ইইতেছে। উত্তরে কাশ্মীর, পূর্ব্বে মথুরা, দক্ষিণে সিন্ধু ও পশ্চিমে গান্ধার পর্যান্ত কনিষ্কের অধিকারভুক্ত ছিল। বৌদ্ধগ্রন্থমতে, কনিষ্ক সমস্ত ভারতে মহাযান-মত প্রচার করিয়াছিলেন।

কনিক্ষের পর ছবিষ রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হয়েন। ইনিও বৌদ্ধ ধর্মান্তরাগী ছিলেন। তৎপরে শকাধিপ্র বাস্তুদেব সিংহা-সন লাভ করেন। প্রথমে তিনি বৌদ্ধপ্রিয় হইলেও শেষে শৈব হইরা পড়িরাছিলেন, তাঁহার মুদ্রায় জিশূলধারী শিবমূত্তি উৎকীর্ণ আছে। বাস্তুদেবের নামের সহিত 'দেবপুত্র' উপাধি থাকায় কেহ কেছু তাঁহাকে ভারতীয় ছিলু মনে করেন। কিন্তু ভারতে তাঁহার জন্ম ও হিলুধর্মো তাঁহার অন্তরাগ থাকিলেও তাঁহার গ্রীক অক্ষরে উৎকীর্ণ মুদ্রাগুলি দর্শন করিলে আর তাঁহাকে হিলুকুল-জাত বলিয়া মনে হয় না। 'দেবপুত্র' উপাধি সম্বন্ধে প্রসিদ্ধ প্রাবিদ্ কনিংহাম্ সাহেব স্থরাষ্ট্র, আনর্ত্ত ও মালবে শকাধিকার ও দাক্ষিণাত্যে আন্ধ রাজ্য।

যে সময়ে উত্তরভারতে শকক্ষত্রপূর্ণ অধিকার বিস্তার করিতেছিলেন, সে সময়েও দক্ষিণভারতে ভিন্ন ভিন্ন শকক্ষত্রপ-গণ নিশ্চেষ্ট ছিলেন না। খৃষ্টীয় ১ম শতাব্দে মালব ও রাজ-পুতানায় চষ্টনের পিতা এবং পশ্চিম ভারতে নহপানের পিতা ক্ষত্রপ ছিলেন। থহরাত নহপানও প্রথমে সামান্ত ক্ষত্রপ ছিলেন,শেষে মহারাষ্ট্রের কিয়দংশ,উত্তর কোন্ধণ,গুর্জর,স্থরাষ্ট্র, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়) ও কচ্ছপ্রদেশস্থ জনপদ করায়ত্ত করিয়া নিজ বলবীর্ঘ্য-প্রভাবে মহাক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, । তাঁহার জামাতা দীনীকপুত্র উষবদাত ( ঋষভদত্ত ) শককুলে একজন অতি গণ্যমান্ত ভূপতি হইয়াছিলেন। স্থরাষ্ট্র হইতে নাসিক পর্যান্ত তাঁহার অধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল। শককুলে তাঁহার জন্ম হইলেও দেবদিজে তাঁহার প্রগাঢ় ভক্তি ও সদ্ধর্মে যথেষ্ট অনুরাগ ছিল। তিনি উত্তমভদ্র নামক ক্ষতিয়গণের সহিত কুটুম্বিতা করিয়াছিলেন ও মহাক্ষত্রপের আদেশে তাঁহা-দের সাহায্যার্থ মাল্যদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার শিলালিপি-পাঠে জানা যায় যে,—"তিনি লক্ষ ব্ৰাহ্মণ ভোজন করাইতেন, প্রভাসক্ষেত্রে বহু ব্রাহ্মণের বিবাহ দিয়াছিলেন এবং চাতুর্মান্যের সময় বহু ভিক্ষুর অশন বসন যোগাইতেন।" অধিক সন্তব, ব্রাহ্মণাত্মরক্তিপ্রযুক্তই শকাধিপগণ সহজেই ভারতবাসীর হৃদয় অধিকার করিতে পারিয়াছিলেন এবং শক-রাজ্য বিস্তৃত ও স্থায়ী হইয়াছিল। কোন কোন শকক্ষত্রপগণ বাহ্মণামুকুল্যে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। নচেৎ বিদেশীয় অহিন্দু রাজার লক্ষ ব্রাহ্মণকে অন্নগ্রহণ করান সহজ-সাধ্য হইত না। এখনও কোন নীচ জাতির গৃহে সহজে

লিথিয়াছেন, চীনের সমাট্ যেমন 'বগপুত্র' \* স্থানে 'বগপুর' উপাধি ধারণ করিতেন, এই দেবপুত্র উপাধিও তদমুরপ। কনিংহান্ এই বাস্তদেব ও পুরাণোক্ত কাথায়ন দিজবংশীয় বাস্তদেব নামক রাজাকে অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। পুরাণোক্ত কাথায়ন বাস্তদেবের যে সময় নিরূপিত হইয়াছে; শকাধিপ দেবপুত্র বাস্তদেবও ঠিক সেই সময়েরই হইতেছেন। কাথায়ন বাস্তদেব, স্বীয় প্রভ্ শুঙ্গ বা মিত্রবংশীয় শেষ রাজা দেবভূতিকে বিনাশ করিয়া সিংহাদনে আরোহণ করেন। প্রায় ৫১ খুটাকে দেবপুত্র বাস্তদেবের রাজ্যাবদান হইয়াছিল।

খবরাষ্ট্রীতে আকার পরিত্যক্ত হইয়াছে। উহার সংস্কৃতরূপ 'মহারাজপ্র রাজাতিরাজস্য সর্বলোকেশ্বরস্ত মাহেশ্বরস্ত হিমক্স্থিস্ত্র'।

<sup>+</sup> Oldenberg in Indian Antiqury, 1881, p. 214.

<sup>‡</sup> Bhandarkar's Dekkan, p. 261.

<sup>\$</sup> Numismatic Chronicle. 1892. p. 44.

<sup>\*</sup> যদি 'বগপুত্ৰ' বা 'মগপুত্ৰ' স্থানে 'দেবপুত্ৰ' ব্যবহৃত হইয়া থাকে, কাণায়ণ বিজ যদি মগপুত্ৰই হইয়া থাকেন, তাহা হইলে কাণায়নেরা শাক্ষীণী ব্রাহ্মণ কি না, এ স্থকে আলোচনা ও অনুসন্ধান হওয়া আবশুক।

বান্ধণের। ভোজন করিতে চান না। এরপ স্থলে প্রায় সেই দিদহন্দ্র বর্ষ পূর্ব্বে শকগৃহে লক্ষ বান্ধণের আহার-গ্রহণ, শকদিগের নীচজাভিত্বের পরিচারক নহে। ডাক্তার ভাঙারকর লিখিরাছেন বে, এই শকরাজগণ বান্ধণ্যর্থ গ্রহণ করিয়াছিলেন \*; স্কৃতরাং বান্ধণগণের নিকট তাঁহারা উচ্চজাতি বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন, সন্দেহ নাই। শিলালিপি হইতে জানা যায় বে, শকরাজ নহপানের অয়ম নামে একজন বান্ধণ মন্ত্রী ছিলেন †।

উষ্বদাত নহপানের জামাত। ইইলেও তিনি যে শশুরের সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন, তাহার স্পষ্ট কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। প্রসিদ্ধ পুরাবিদ্ধ কনিংহাম্ সাহেব শিলা-লিপি ও মুজা-সাহাব্যে লিখিয়াছেন, নহপানবংশের রাজ্জের পর চষ্টন, মালবে ক্ষত্রপদ লাভ করিয়াছিলেন এবং ইনিই শকগোরব স্থায়ী করিবার অভিপ্রায়ে শকান্ধ প্রচার করেন ‡। পাশ্চাত্য ভৌগোলিক টলেমী এই রাজাকেই 'Tiastanes' নামে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। উজ্জিয়নীতে তাঁহার রাজধানী চিল।

মংখ্যাদিপুরাণ হইতে জানিতে পারা যায়, মৌর্যবংশীয় রাজা দশরথের পূর্বেই ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইয়াছিল §। ডাক্তার ভাগুারকরের মতে, আন্ধুভূত্য বা সাতবাহনবংশীয় রাজা গোতমীপুত্রের পূর্ব হইতেই শকেরা পুনঃ পুনঃ ভারত আক্রমণ করিয়া, সিন্ধু এমন কি রাজপুতানাতেও রাজ্য বিস্তার করিয়াছিল শ । প্রাচীন তামশাসনাদিতে যে শকন্পকালের উল্লেখ আছে, তাহা সম্ভবতঃ মহাপ্রতাপশালী কোন শকবিজে-

- \* Bhandarkar's Dekkan, p. 11.
- + Archaeological Survey of Western India, Junner Inscriptions, No. 10.
  - ‡ Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 3.
    - \$ "বৃহত্তপস্থ বর্ষাণি তস্ত পুত্র\*চ সগুতিঃ ॥

      यট বিংশৎ তু সমা রাজা ভবিতা শক এব চ।

      সপ্তানাং দশ বর্ষাণি তন্ত নপ্তা ভবিষ্যতি ॥

      রাজাে দশরথােহাটো তু তক্ত পুত্র\*চ সপ্ততিঃ।

      ইত্যেতে দশমাের্যন্ত বে ভাক্যান্তি বস্করাম ॥"

( मरख्युतान २१)।२२-२४ )

শৃত্তক্ক বা মিত্রবংশে এবং কাণায়নবংশের আচরণ আলোচনা করিলে,
তাহাদিগকেও শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণ বলিয়াই মনে হয়। নিজ প্রভূকে হত্যা করিয়া
রাজ্যগ্রহণ—এটা শাক্দিগের স্বভাবের বিশেষয়। কুরুক্কেত্র-মহাসমরের কিছুকাল পরেই শাক্ষীপী ব্রাহ্মণগণ ভারতে প্রবেশ করেন। পুষামিত্রাদির ক্সায়
ইহাদের মিত্র উপাধিও অনেকের বংশগত ছিল।

[ বঙ্গের জাতীয় ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ ক্রন্থরা ]

তার প্রবর্ত্তিত অন্ধ বলিয়াই মনে হয়। তিনিই এথানে স্থায়ী আধিপত্য লাভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অধীনে নহপান এবং চষ্টন অথবা তাঁহার পিতা পশ্চিম-ভারত ও মালবে ক্ষত্রপপদ লাভ করিয়াছিলেন।

নহপানের শেষাক ১২৪ খৃষ্টাকে পড়িতেছে। তৎপরে গোতমীপুত্র বা পুড়ুমায়ি মহারাষ্ট্র প্রদেশ অধিকার করিয়া-ছিলেন। \*

কনিংহাম, উজ্জ্যিনীপতি চষ্টনকে নহপানের বহু পরবর্তী বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, কিন্তু তাহা যুক্তিসঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। নিমলিখিত বিবরণ পাঠ করিলে নহপান ও চষ্টনকে সমসাময়িক বলিয়া মনে হইবে।

জৈনদিগের কালকাচার্য্য-কথা-পাঠে জানা যায় যে, উজ্জ্বিনীতে ৭৪ খৃষ্ট পূর্বান্দ হইতে ৫৭ খৃঃ পূর্বান্দ পর্য্যস্ত শকাধিকার ছিল, তৎকালে প্রতিষ্ঠানে সাতবাহনবংশীয় শাতকর্ণি রাজত্ব করিতেন। অধিক সন্তব্য, বিক্রমাদিত্য উপাধিধারী সাতবাহনবংশীয় কোন আন্ধু-নৃপতিই মালবে শকদিগকে পরাজয় করিয়া মালব-স্থিতান্দ বা বিক্রমসন্থৎ প্রচার করেন। কিন্তু এই আন্ধুরাজের অধিকার স্থায়ী হয় নাই। তাঁহারা পরাক্রান্ত শকন্পতিগণের সহিত যুদ্ধে বারবার পরাজিত হইয়াছিলেন। অবশেষে শকক্ষত্রপ চষ্টন মালবে প্রবল হইয়াছিলেন।

তিনি শনৈঃ শনৈঃ সাতবাহনদিগের অধিকারভুক্ত বহু জনপদ অধিকার করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণ করিয়া ছিলেন। সাতবাহনবংশ তৎকালে দক্ষিণাপথের অধীশ্বর বলিয়া গণ্য ছিলেন। উজ্জয়িনীপতি চষ্টন এই সাতবাহনবংশীয় কোন অধিপতিকে সমরে পরাজিত করিয়া সেই ঘটনা চিরম্মরণীয় করিবার জন্ম 'শক্সংবং' প্রচলন করিয়াছিলেন। শকেরা বহু পূর্ব হইতেই ব্রাহ্মণ্যধর্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। এমন কি শক্রাজ চষ্টন দক্ষিণাপথের প্রসিদ্ধ অধীশ্বরদিগের সহিত বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। এই বিবাহস্ত্রে চষ্টনের বংশধরগণ স্কলেই শক্নাম পরিত্যাগ্ করিয়া হিন্দুনাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শকজাতির মধ্যে থহরাত (থগারাত) একটা প্রসিদ্ধ কুল। নহপান ও চষ্টন উভরেই এই কুলে জন্ম গ্রহণ করেন। নহপান সন্তবতঃ চষ্টনের অধীনেই প্রথমে পশ্চিম-ভারতে আধিপত্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। অসম্ভব নহে যে, তিনি অথবা তাঁহার জামাতা উষবদাত উজ্জ্মিনীপতির শাসন উপেক্ষা করিয়া 'মহাক্ষত্রপ' উপাধি গ্রহণপূর্বক পশ্চিম-

<sup>\*</sup> Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed. p. 27.

ভারতে স্বর্হৎ রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহাদের প্রভাবে উজ্ঞানীপতি শকরাজ দ্রিয়মাণ ও তাঁহাদের কুটুম্ব সাতবাহনগণ হীনপ্রভ হইয়াছিলেন। প্রায় ১২৪ খুটাকে নহপানের রাজ্য শেষ হয়। তৎকালে উজ্জারনীতে চষ্টনের পুত্র জয়দাম রাজস্ব করিতেছিলেন। তিনি কেবল ক্ষত্রপ বলিয়াই গণ্য হইয়াছিলেন। অনতিকাল পরেই সাতবাহনকুলতিলক গোতমীপুত্র শাতকণি (প্রায় ১৩০ খুষ্টাকে) খহরাতবংশ ধ্বংস করিয়া আবার দক্ষিণাপথে সাতবাহন-কুলগোরব প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। শাতকর্ণির প্রভাবে গশ্চিম ভারতীয় শক্ষত্রপগণ অধিকারচ্যুত ও রাজপুতানা হইতে প্রায় সমস্ত দাক্ষিণাত্য শাতকর্ণির একচ্ছত্রাধীন হইয়াছিল\*।

খহরাত-বংশাধীন শকদৈন্তগণ দক্ষিণাপথে শাতকর্ণির নিকট পরাজিত হইয়া অধিক সম্ভব মালবপতির আশ্রম গ্রহণ করিয়াছিল এবং তাহাদের সাহায্যে জয়দামের পুত্র রুদ্রদাম আবার পশ্চিমভারতে শকাধিকার বিস্তার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। গির্ণির হইতে আবিষ্কৃত রুদ্রদামের স্বরুৎৎ শিলাফলকে লিখিত আছে,—

'ষেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত ও অনুরক্ত সকল প্রজাবৃন্দের যিনি বিশেষ আশ্রমদান করিয়া থাকেন, পূর্ব্ব ও পশ্চিম আকরাবন্তী (মালবপ্রদেশ), অনুপ ( দারকা অঞ্চল), নীর্দ্, আনর্ত্ত (কাঠিয়াবাড়), স্থরাষ্ট্র (সোরঠ), শ্বল্ল, ভক্তকচ্ছ (ভরোচ), সিন্ধু, সৌবীর (পঞ্জাবের দক্ষিণাংশ), কুকুর ( রাজপুতানার কিয়দংশ), অপরান্ত (কোঙ্কণ প্রদেশ), নিষাদ (ভাট্নের অঞ্চল) প্রভৃতি জনপদ যিনি নিজ বীর্যা-প্রভাবে উপার্জ্জন ও তথায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন; সকল ক্ষত্রিয়দিগের নিকট হইতে অস্তায়রূপে 'বীর' পদবীপ্রাপ্ত যৌধেয়দিগকে যিনি সমূলে উৎসাদন করিয়াছিলেন, যিনি দক্ষিণাপথপতি শাতকর্ণিকে পুনঃ পুনঃ জয় করিয়াও তাঁহার সহিত নিকট সম্বন্ধ-প্রযুক্ত উৎসাদন না করিয়া মহায়শ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন ও রাজ্যন্ত্রন্ত অধিপতিকে পুনরায় স্বরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন, যিনি স্বয়্বরস্কার বছরাজক্ত্যার মাল্যদাম প্রাপ্ত

\* সাত্রাহনবংশীর বাশিষ্ঠীপুত্র পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপিতে ( তাঁহার পিতা গোত্নীপুত্র শাতকর্ণি সম্বন্ধে ) লিখিত আছে—"খগারাতবংস-নিরবসেসকরস সাত্রাহনকুল্যসপতিচাপনকরস ক্ষতিয়পমানমদন সক্যবনপজ্লবনিস্থানস্প অর্থাৎ থপারাত বা খহরাত নামক শকবংশ-নিরবশেষকারী সাত্রাহন-কুল-প্রতিষ্ঠাপনকারী ক্ষত্রিয়-দর্পমানমন্দিক শক্ষরনপজ্লবনিহন্তা। (Transactions of the 2nd Oriental Congress, p. 307, )

হইয়াছিলেন, সেই মহাক্ষত্রপ ক্রদাম সহস্র বর্ষব্যাপী গোবান্ধণহিতার্থ এবং ধর্মকীর্তিবৃদ্ধির জন্ম এই সেতু পুনরায় নির্মাণ করিয়াছিলেন\*।

উক্ত প্রমাণ দারা স্পষ্ট জানা যাইতেছে, রুদ্রদাম রাজ-পুত্র হইলেও মহাক্ষত্রপ উপাধি তাঁহার পিতার ভাগো ঘটে নাই। তিনি বহুলোককে আশ্রয় দিয়াছিলেন, অধিক সম্ভব, তাহারাই তাঁহার গুণে বিষুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে আপনা-**रमत अधिপ** कि कि तिशाहिन, **ठाशामत मशा**नारा कुल्माम मशान ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন, এবং পঞ্চনদ হইতে কোন্ধণ পর্য্যন্ত তাঁহার অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। দক্ষিণাপথপতি শাত-কৰ্ণির সহিত তাঁহার কুট্মিতা ছিল, সেই জন্ত তিনি রাজ্য গ্রহণ করেন নাই। শাতকণির সহিত তাঁহার কিরূপ নিকট সমন্ধ বা কুটুম্বিতা ছিল, তাহা উক্ত শিলালিপিতে ম্পষ্ট লিখিত নাই। অধিক সম্ভব, তিনি সাতবাহনবংশীয় কোন রাজকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। অপরদিকে শাতকণি বংশীয়দিগের নাসিকস্থ শিলালিপি হইতে জানিতে পারি, ''গোতমীপুত্র শাতকর্ণি অসিক, অশ্বক, মুরক, স্থরাষ্ট্র, কুকুর, অপরান্ত, অনুপ, বিদর্ভ, আকর, অবন্তী, বিদ্যাবৎ, পারিপাত্র, সহু, কৃষ্ণগিরি, মচ, শ্রীস্তন, মলয়, মহেন্দ্র, শ্রেষ্ঠগিরি ও চকোর পর্বতের রাজা বলিয়া অভিহিত হইয়াছেন।"

উক্ত জনপদ-সমূহের অবস্থান আলোচনা করিলে জানা যায়, উপরোক্ত জনপদের অধিকাংশই নহপান বা উষবদাতের অধিকারভুক্ত ছিল এবং গোতমীপুত্র শাতকর্ণি শকাধিপকে সমরে পরাজিত করিয়া উদ্ধার ক্রিয়াছিলেন। কিন্তু এ বিস্তীর্ণ রাজ্য তাঁহার বংশধরগণ অধিকারে রাখিতে পারেন নাই। পূর্কে

\* "আগর্ভাৎ প্রভৃত্যবিহতসমুদিতরাজলক্ষ্মী-ধারণাগুণতঃ সর্ব্বর্ণেরভিগম্যরক্ষণার্থং পতিত্বে বৃতেন· স্বয়মভিগত-জনপদ-প্রশিপতিবিশেষশণদেন স্ববীধ্যা-জিতানামামনুরজ-সর্বপ্রকৃতীনাং পূর্বাপরাকরাবস্ত্যনুপনীবুদানর্ভস্থরাষ্ট্র-শ্বভক্ষকছেসৌবীর-কৃকুরাপরাভনিযাদানাং সমগ্রাণাং তৎপ্রভাবাদ্য সর্বক্ষজ্রাবিষ্কৃতবিরশকজাতোৎসেকাবিধেয়ানাং যোধেয়ানাং প্রসংহাণসাদকেন দক্ষিণাপথপতে-স্সাতকর্ণেছিরপি নীর্ব্যাজমবজীত্যাবজীত্য সম্বন্ধাবাবদূরতর্বতরা অমুৎসাদনাৎ প্রাপ্তশাসা মাদ ভবিজয়েন ভ্রপ্তরাজপ্রতিষ্ঠাপকেন স্বয়মধিগত-মহাক্ষত্রপ-নামানরেক্রক্সা-স্বর্ধবরা নেকমান্যপ্রাপ্তদামা মহাক্ষত্রপেণ, ক্রন্দামা বর্ষসহস্রায় গো-ভ্রাক্ষণ-হিতার্থং ধর্মকার্তিবৃদ্ধ্যর্থং--বেতুং বিধায় সর্বনগর-স্থদনতরং কারিতং।"

Indian Antiquary, VII. p. 261. পত্তে সমস্ত শিলালিপি প্রকাশিত হইয়াছে, আবশুক মত উদ্ধৃত হইল।

† 'অসিক-অসসক-মৃতৃস্থরঠকুকুরাপরত অনুপ্রিদ্ভ আকরাবতিরাজস বিঞ্জাল বতপারিযাতসহকণহগিরিমচমিরিটন-মলয়মহিংদ-সেটগিরি-চকোরপ্রতপতিস।" (পুড়ুমায়ির নাসিকস্থ শিলালিপি।)

रम कजनारमत्र निमानिशि छेक् ७ कतियाहि, उ९शार्फ म्लाइरे জানা যাইতেছে যে, মহাক্ষত্রপ কৃদ্রদাম দক্ষিণাপথস্থিত জন-পদ ব্যতীত ক্ষত্রপাধিকারভুক্ত স্থরাষ্ট্র প্রভৃতি সমুদ্র জনপদ আপনার অধিকারভুক্ত করিয়াছিলেন, তাঁহার অধীনে স্থবিশাথ নামক একজন পহলব স্থবাষ্ট্রে ক্ষত্রপ হইয়াছিলেন। কিন্তু কুদ্রদাম স্থা, কুঞ্গিরি প্রভৃতি দক্ষিণাপথস্থিত জনপদ-সমূহ অধিকার করেন নাই, ঐ সকল জনপদ তাঁহার কুটুম্ব শাতকৰ্ণি-রাজেরই অধিকারভুক্ত ছিল। উক্ত শাতকর্ণির প্রিয়-পুত্র বাশিষ্ঠী-পুত্র শাতকণি (চতুরপন) মহাক্ষত্রপক্সার পাণি-গ্রহণ করেন \*। ডাক্তার ভাণ্ডারকরের মতে, বাশিষ্ঠীপুত্র পুড মাগ্নি ১৩০ হইতে ১৫৪ খুষ্টাব্দে, তৎপুত্র গোতমীপুত্র যজন্ত্রী শাতকণি ১৫৪ হইতে ১৭২ খুঃ অঃ এবং তৎপুত্র বাশিষ্টাপুত্র শাতকর্ণি (চতরপন) ১৭২ হইতে ১৯০ খৃঃ অব পর্যান্ত রাজত্ব করেন । এদিকে মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের শিলালিপি ও প্রাচীন মুদ্রাসমূহ আলোচনা দ্বারা স্থির হইয়াছে. তিনি প্রায় ১৩০ হইতে ১৭০ খৃঃ অন্পর্য্যন্ত রাজ্য-শাসন করেন :। এরূপ স্থলে রুদ্রদামের লিপিতে যে শাতকর্ণির উল্লেখ আছে, তিনি যজ্ঞী শাতকর্ণি হইতে-ছেন। অধিক সম্ভব, তিনি মহাক্ষত্রপ রুদ্রদামের সহিত যুদ্ধে পরাস্ত হইরা রুদ্রদামতুহিতা মৃঢ্রীর সহিত নিজপুত্র বাশিগী-পুত্র চতুরপনের বিবাহ দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই আত্মীয়তামত্রেই ক্রদ্রদাম দক্ষিণাপথে হস্তক্ষেপ করেন নাই। বাশিষ্ঠীপুত্র চতুরপনের ঔরসে শকরাজক্তার গর্ভে মঢ়রী-পুত্ত-শক্ষেন জন্ম গ্রহণ করেন। চতুরপনের পর এই মহাক্ষত্রপ-দৌহিত্র শকসেন দাক্ষিণাপথের অধীশ্বর হইয়া-ছিলেন (১৯০ হইতে ১৯৭ খুঃ অব )।

শকাধিপ রুদ্রদামের পিতামহ যে শকান্দ প্রচার করেন, কালে তাঁহার ও তাঁহার বংশীরগণের চেষ্টার সেই অন্দ সমস্ত ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

নিমে রুদ্রদামবংশীর মহাক্ষত্রপ-রাজগণের বংশাবলী ও রাজ্যকাল উদ্ভ হইল ;—

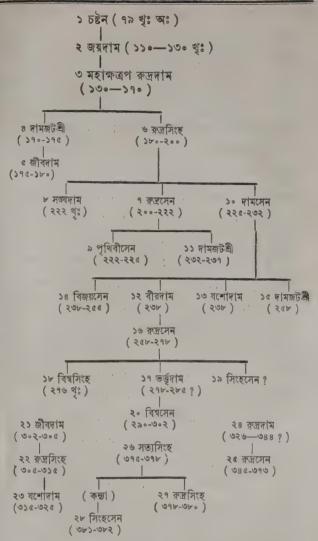

উক্ত তালিকায় ও মুদ্রা-সাহায্যে দেখা যাইতেছে যে, পশ্চিম ভারতে শকবংশীয় ২৮জন নৃপতি ১ম শকাল হইতে ৩১০ শকাল পর্যান্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন। ১৪শ ও ১৫শ ক্ষত্রপের মধ্যবর্ত্তিকালে (প্রায় ২৫৫ খৃষ্টান্দে) ঈশ্বরদত্ত নামে এক ব্যক্তি শকশাসন উৎসাদন করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু তাঁহার চেষ্টা ফলবতী হয় নাই। ২৭শ ক্ষত্রপ রুদ্রসিংহ নিজ মুদ্রায় 'ক্ষত্রপ মহারাজ' বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আর্যাবর্তে গুপ্ত এবং দক্ষিণাপথে চেদি ও চালুক্যগণের অভ্যাদরে ক্ষত্রপরাজ্য বিলুপ্ত হইয়াছিল এবং কালক্রমে রাজ্যসম্পদ্হীন ক্ষত্রপ-বংশধরগণ হিন্দ্-সমাজে মিশিয়া গিয়াছিলেন, সেই সঙ্গে বিখ্যাত শকজাতির নামও লুপ্ত হইয়াছে।

রাজস্থানের ইতিবৃত্তবেধক উড্ সাহেবের অন্নবর্ত্তী হইলে বলা যাইতে পারে,—শকরাজবংশীয়গণই পশ্চিম ভারত হইতে বিতাড়িত হইয়া রাজস্থানের মক্রদেশ আশ্রম করিয়াছিলেন এবং স্থ্যবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরে পরিচিত হইয়াছিলেন।

<sup>\*</sup> Bhandarkar's Dekkan, 2nd ed, p. 29,

<sup>+</sup> Bhandarkar's Dekkan, 2nd, ed, p, 36.

Cuninngham's Coins of Mediaeval India, p. 11.

গান্ধারে শকরাজ্য।

হুণদিগের বাসভূমি হুঙ্গেরিয়া। তাহারা পূর্বকালে অক্সাস্তীরে বাস করিত। তাহারাও আদিশকবংশসভূত। ভারতে শকাধিকার বিস্তৃত হইলে, তাহাদের মধ্যেও কেহ কেহ ভারতে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। কিন্তু পরাক্রান্ত কুষন ও থহরাতবংশের অধিকারকালে তাহারা কেহই মন্তকোত্তলন করিতে পারে নাই। ৩৮৮ খৃষ্টান্দে দিক্ষিণপশ্চিম ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়।

তৎকালে মধ্য-এসিয়াবাসী হুণেরা নিশ্চিন্ত ছিল না।
তাহারা আপনাদের সোভাগ্যপথ উন্মুক্ত করিবার জন্ম পারক্যের শাসনবংশীয় রাজগণের সহিত পুনঃ পুনঃ যুদ্ধ করিতেছিল। যজ্দেগার্দের সমন্ন প্রান্ন ৪৪০ খুষ্টান্দে শাসনদৈন্তদিগকে পরান্ত করিয়া হুণেরা ভারতের সীমান্ত প্রদেশ অধিকার করিল। এই সমন্নে তাহারা ভারতাধিকারেরও চেষ্টা
করিতেছিল। গুপ্তসম্রাট্ স্কলগুপ্তের শিলালিপিপাঠে জানা
বান্ন যে, তিনি নানা যুদ্ধে হুণ্দিগকে পরাজয় করিয়াছিলেন
(৪৫২ হইতে ৪৮০ খুঃ জঃ)।

প্রত্নত্ববিৎ কনিংহাম্ ও রাপ্সন্ প্রভৃতি অনেকের মতে, হুণদিগের দলপতি কিদারকুষনদিগের নিকট হইতে গান্ধার-রাজ্য অধিকারপূর্বক ৪৬৫ হইতে ৪৭০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে শাকলে রাজধানী স্থাপন করেন। চীন-ইতিহাসে তিনি 'লএ-লিছ' এবং প্রাচীন মুদ্রায় 'রাজা লখন উদ্যাদিত্য' নামে খ্যাত।

লখনের পুত্র মহাবীর তোরমাণ কাশ্মীর হইতে রাজপুতানা পর্য্যস্ত হুণাধিকার বিস্তার করিরাছিলেন (৪৯০—৫১৫ খৃঃ অঃ)। তৎপুত্র স্থপ্রসিদ্ধ মিহিরকুল। এই মিহিরকুলের প্রতাপে কাশ্মীর হইতে বিন্ধ্যাদ্রি পর্যাস্ত সমস্ত আর্যাবর্ত প্রকম্পিত ও গুপ্তসামাজ্য অধঃপতিত হইয়াছিল। অবশেষে যশোবর্ম, মালবপতি বিষ্ণুবর্দ্ধন এবং মগধাধিপ নরসিংহগুপ্ত বালাদিত্যের অধিনায়কভায় সমস্ত হিন্দু রাজন্তবর্গ একত্র হইয়া ৫৪৪ খুষ্টান্দে মিহিরকুলকে নিপাতিত করিয়াছিলেন। এই সঙ্গে হুণজাতির প্রবল প্রতাপ অন্তমিত হইয়াছিল। অল্পাল পরে গান্ধারের কিদারকুষনবংশীয় শাহিরাজ হুণ-দিগকে সম্পূর্ণরূপে পরাজয় করিয়া নষ্টরাজ্য পুনরুদ্ধার করিয়াছিলেন \*। এই সময় হইতে খুষ্টীয় ১০ম শতান্ধ পর্যান্ত গান্ধাররাজ্য কুষনবংশের অধিকারে ছিল। স্থপ্রসিদ্ধ মুসলমান ঐতিহাসিক ও জ্যোতির্বিদ্ আল্বেরুণি গান্ধারের কিদারবংশীয় রাজগণকে কনিক (কনিষ্ক)-রাজের বংশধর বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন †। আবার তিনিও রাজতরঙ্গিণীকার কহলনের মত এই কিদারবংশকে তুরুদ্ধ বংশোদ্ভব অথচ কাবুলের হিন্দুরাজা বলিয়া বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। এদিকে ৯৫৬ খুষ্টান্ধে প্রসিদ্ধ মুসলমান ভৌগালিক মস্থদী কান্দাহারকে (গান্ধারকে) রাজপ্রতের রাজ্য বলিয়া বর্ণনা করিয়াহেন ‡।

আমরা পূর্বেই লিখিয়াছি, কনিষ্ক, বাস্থাদেব প্রভৃতি কোন কোন শকাধিপ 'দেবপুত্র' উপাধি ব্যবহার করিতেন। সেই 'দেবপুত্র' কালে 'রাজপুত্র' হইয়া পড়ে। তাহা হইতেই 'রাজপুত্র' শব্দের উৎপত্তি। পূর্বে অনেকস্থলে বলিয়াছি যে, শকরাজগণের খরোষ্ট্রী অক্ষরে উৎকীর্ণ মূলায় '।' কার পরিত্যক্ত হইয়াছে। অনেকস্থলেই সংস্কৃত রাজপুত্র' স্থানে ধরোষ্ট্রী অক্ষরে 'রজপুত্র' শব্দের প্রয়োগ দেখা যায়। এখনও রাজ-পুতানার অধিবাসিগণ আপনাদিগকে 'রজপুত্র' বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকেন।

রাজপুতানার প্রসিদ্ধ ইতিহাদলেথক টড্ দাহেবও লিথিয়াছেন,—রাজপুতানায় আদিবার পূর্বের রাজপুতেরা জাবুলিস্থান
ও গান্ধারে রাজত্ব করিতেছিলেন । তাঁহারা শকবংশসস্থৃত
হইলেও সকলেই হিন্দু ক্ষত্রিয় বলিয়াই পরিচিত। উড্দাহেব
খুষ্টীয় ৫ম শতান্দের একথানি শিলালিপি প্রকাশ করিয়া
দেখাইয়াছেন যে, শকরাজপুতগণ যাদবকন্তার পাণিগ্রহণ
করিয়াছেন ও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন শ। বছ
জৈনপ্রবন্ধে হুণেরাও ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত। ছত্রিশটী
ক্ষত্রিয়কুলের মধ্যে হুণ জাতিও স্থান পাইয়াছে ॥।

<sup>\*</sup> Rapson.s Coins of India, p, 29-30.

<sup>†</sup> Alberuni's India, translated by E. C. Sachau, Vol. II. p. 13.

<sup>‡</sup> Elliot's Muhammadan Historians, Vol, II. p. 22.

<sup>\$</sup> গাঞ্জার হইতে আবিদ্ধৃত শক্ষুদ্রায় 'জবুল" উপাধি দৃষ্ট হয়। ইহা হইতে শক্দিগের বাসভূমি জাবুলিস্থান নামে খ্যাত হয়।

<sup>¶</sup> Tod's Rajasthan. Vol, I. p. 796.

<sup>//</sup> Epigraphia Indica, Vol I. p. 225.

গান্ধারের শেষ কিদাররাজের মন্ত্রী কল্লট (কল্লর) নামে এক ব্রাহ্মণ ছিলেন। আল্বেক্ণি তাঁহাকে লগ-তুরমান ( অল কিতোরমান ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। এই ব্রাক্ষণ-মন্ত্রী অর্থবলে কিদাররাজের হস্ত হইতে গান্ধাররাজ্য কাড়িয়া লন। এই ব্রাহ্মণবংশ বেশী দিন রাজ্যস্থথ ভোগ করিতে शास्त्रन नारे। आवात किनात्रवः अवन रहेशा बाक्षा-হস্ত হইতে গান্ধার উদ্ধার করিয়াছিলেন। ইঁহারা "শাহী" বলিয়া গণ্য ছিলেন। গান্ধারে বছশত বর্ষ রাজত্বের পর, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে এই রাজবংশের রাজ্যাবসান ও মুসলমান-অধিকার বিস্তৃত হইল। এই রাজবংশের সহিত কাশীরের ক্ষতিয়-রাজগণ বছ সম্বন্ধসতে আবদ ছিলেন। কাশীরের বছ রাজমহিষী এই গান্ধার-রাজবংশসভূতা; রাজতরঙ্গিণী পাঠে তাঁহাদের বিস্তৃত বিবরণ জানা যায়। গান্ধার রাজবংশ জ্ঞুহ (জ্জহ্) রাজপুত বলিয়াও গণ্য ছিলেন \*। উড্সাহেব লিথিয়াছেন, গান্ধারের শকবংশীয় রাজপুত-শাথা রাজপুতানায় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছেন †।

শক-সংস্ৰব।

শকাধিকারের যে সংক্ষিপ্ত ইতিহাদ বিবৃত হইল, তৎপাঠে সকলেই বৃথিবেন, শাক্ষীপ ও তথাকার শক্দিগের সহিত ভারতবর্ষের বিশেষ সংস্রব ঘটিয়াছিল। প্রথমে তাহারা সকলেই সুর্য্যোপাসক ছিল। মগাচার্য্য জরপুস্ত কর্ভৃক প্রথিপুজাপ্রচার ও পারস্থাধিপতিগণ কর্ভৃক তন্মতাবলম্বনে সৌর শক্গণ অগ্নিপুজক হইয়াছিল। ভারতে যে সকল শক্মুদ্রা বাহির হইয়ছে, তাহাতে সুর্য্যোপাসনা ও অগ্নিবেদী উভয়েরই চিত্র দৃষ্ট হয়। ভারতেও তাহারা প্রথমতঃ সৌর ও অগ্নিপুজক বলিয়া গণ্য ছিল। এখনও যে রাজপুতগণ আপনাক্ষিণকে স্থ্যবংশীয় ও অগ্নিকুলোন্তব বলিয়া পরিচয় দেন, তাহা সম্ভবতঃ সেই পূর্ব্বতন শক্গণের ধর্মপরিচায়ক ক্ষীণস্থতিমাত।

ভারতে যথন প্রথম শকাধিগত্য বিস্তৃত হয়, তৎকালে এখানে বৌদ্ধ ও জৈন এই ছই ধর্মই প্রবল ছিল। কিন্তু তখনও ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে শিবোপসনা বিলুপ্ত হয় নাই। শকাধিগগণ প্রথমে 'শৈব' হইয়াছিলেন, পরে কনিক্ষের সময় হইতেই এই বংশে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মামূরাগ প্রবল হয়। অবশেষে ব্রাহ্মণদিগের প্রভাবে শকেরা অধিকাংশই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মণের প্রাধান্ত স্বীকার করিয়াছিল।

\* Cunningham's Coins of Mediaeval India, p. 56.

ভারতায় ক্ষতিয়প্রভাবে বৌদ্ধ ও জৈন-ধর্মের অভ্যাদয় ঘটে।
সেই ক্ষতিয়প্রভাব বিলুপ্ত করিবার জন্ম নীতিকুশল বাদ্ধাণণ
সম্ভবতঃ শকরাজগণের আশ্রম লইয়াছিলেন। এই সময়ে
শকরাজগণও আপনাদিকে গোবাক্ষণভক্ত বলিয়া পরিচয় দিয়া
আত্মগারব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। বৌদ্ধার্ম যত দিন
বিশেষ প্রবল ছিল, ততদিন বাক্ষণভক্ত শকরাজগণও সামান্মতঃ বৌদ্ধ-ভিকুদিগকে আশ্রম দান করিতেন। অবশেষে
বৌদ্ধান্মরক্তি শক-হাদয় হইতে এককালে বিলুপ্ত হইয়াছিল।
তাঁহারা নিতান্ত গোবাক্ষণভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।
বাক্ষণেরা তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় বলিয়া স্বীকার করিয়া
লইলেন। এই সকল রাজগণের প্রভাবে বাদ্ধণ্য-ধর্মের প্নরভ্যাদয় এবং পূর্ববিন ক্ষত্রিয়-প্রাধান্ম-বিলয়ের সহিত ক্রমে ক্রমে
বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্ম নিতান্ত হীন হইয়া পড়ে।

শকরাজবংশীয়গণ ক্ষত্রিয় বলিয়া পরিগণিত হইলে তাঁহাদের ভারতীয় উৎপত্তি ও বিশুদ্ধ-ক্ষত্রিয়্ব প্রতিপাদনার্থ রাক্ষণ
ও ভট্ট কবিগণ বশিষ্ঠ কর্তৃক অগ্নিকুলোৎপত্তিকাহিনী প্রচার
করিলেন এবং তাহাই কালে প্রকৃত বিবরণ বলিয়া রাজপুতসমাজে গৃহীত হইয়াছে। এখন আর কোন রাজপুত আপনাকে
শকবংশীয় বলিয়া মনে করেন না। যাহাই হউক, মহাত্মা টড্
সাহেব নানা প্রমাণ দারা দেখাইয়াছেন, এখনও রাজপুতদিগের
আচার, ব্যবহার, রীতিনীতি, ও উৎস্বাদিতে পূর্ব্বতন শকপ্রভাব বিদ্যমান রহিয়াছে।

শক ও আনু-(সাতবাহন) গণের অধিকার কালে, কাঞ্চীপুরে পলবেরা আধিপত্য করিতেছিলেন। [পল্লব দেখ।]
এই সময় শকগণ সৌর ও ব্রাহ্মণ-ধর্মাবলম্বী হইলেও তাঁহারা
প্রথমে বৌদ্ধর্মের অনাদর করিতেন না, তাঁহাদের কুটুম্ব
আন্ধুগণ বৌদ্ধ ছিলেন এবং তাঁহাদের যত্ত্ব নাসিক প্রভৃতি
স্থানে বহুতর বৌদ্ধকীর্ত্তি স্থাপিত হয়। আন্ধুগণের প্রতাপ
ধর্ম হইলে এবং শক, পল্লব ও কাদম্বগণের প্রভাবে, আবার
ব্রাহ্মণপ্রাধান্যের স্ত্রপাত হইয়াছিল। শকাধিকার-কালে
ক্রির্মন্ত নামে ত্রৈকৃটকবংশীর একজন মহাক্ষত্রপ কোহ্মণে
প্রবল হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রভাবে শকাধিকার বিচলিত
হইয়াছিল। এই ত্রৈকৃটকবংশই পরে কলচুরি বা চেদি
বিলিয়া অভিহিত হইয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন,—এই
মহাক্ষত্রপ ক্রখরদত্তের রাজ্যারস্ত হইতেই ত্রেকৃটক বা চেদি
সংবৎ আরম্ভ হয়। শকাধিপ বীরদামের পুত্র ক্রস্রেন আবার
শক্ষিণ্যের প্রন্ত গৌরব উদ্ধার করেন।

গুপ্তপ্রভাব।

খুষ্টীর ৪র্থ শতাব্দে চক্রগুপ্ত-বিক্রমাদিত্য, শকদিগের প্রভাব

<sup>†</sup> Tod's Rajasthan, Vol II মন্তব্য ৷

नमन कतिया आधार्वादर्ख मञा है रहेबा हिलन। उर्भू ममूज-গুপ্তের সময়, পশ্চিমদক্ষিণ ভারত হইতে শকাধিপত্য বিলুপ্ত হয়। সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যক্ত করিয়া ভারতে বৈদিক মার্গ স্থাপন করেন। গুপ্তরাজেরা বৈষ্ণব ও কেহ কেহ শৈব ছিলেন। তাঁহাদের অধিকারকালে ব্রাহ্মণেরা পূর্ব্বসন্মান লাভ করিয়া-ছিলেন। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দের শেষে চীন-পরিব্রাজক ফা-হিয়ান্ ভারতে আসিয়া বৌদ্ধ ও হিন্দুর সমান প্রভাব দেখিয়া शियाहित्वन । ४२२ थृः चत्म वार्यवयु उक्ककन्न नामक এক রাজন্ত-বংশের অভ্যুদয় ঘটে। গুপ্তাধিকারের শেষভাগে ৪৭৬ খৃঃ অবেদ কুস্থমপুরে স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ আর্য্যভট্ট জন্মগ্রহণ করেন। ৪৯৫ থঃ অন্দে সেনাপতি ভটার্কের অভ্য-দয়ে সৌরাষ্ট্রে বলভীরাজ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। এই সময়ে গুপ্তসমাট্ স্বন্ধপ্তের মৃত্যু হওয়ায় সেই স্থযোগে শাকলপতি হুণরাজ তোরমান মধ্যভারত পর্য্যন্ত অধিকার করিয়া বদেন। কিন্তু অল্লকাল পরেই তিনি, গুপ্তরাজ নরসিংহ ও বলভী-পতি ভটার্কের সমবেতচেষ্টায় পরাজিত হন। তোরমান পরাজিত হইলেও তৎপুত্র মিহিরকুল পূর্ব্বগৌরব উদ্ধারে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি গুপ্তপ্রভাব ধ্বংস করিয়া পশ্চিম ও মধ্যভারতে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ৫৩০ খৃঃ অব্দে কোরুরের রণক্ষেত্রে আর্য্যাবর্ত্তের নরপতিগণের সমবেত-চেষ্টায় মিহিরকুল পরাজিত হইয়াছিলেন। ৫৩৩ খৃঃ অন্দে মালবপতি যশোধর্ম নিজ ভুজবীর্য্যবলে নানাস্থান জয় করিয়া ভারতসমাট হইয়াছিলেন। তাঁহার সভায় স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতি-র্বিদ্ বরাহমিহির অবস্থান করিতেন। সেই সময় সৌরাষ্ট্রে বলভী ও বাতাপিপুর বা বাদামিতে চালুক্যগণ প্রবল হইয়া-ছিলেন। এদিকে উত্তর ভারতে মৌথরিবংশ গুপুরাজদিগের হস্ত হইতে পশ্চিম মগধ অধিকার করিয়া কান্তকুব্বে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

[ বলভী, চালুক্য ও মৌথরি-রাজবংশ শব্দে বিস্থৃত বিব-রণ দ্রষ্টব্য। ]

# ञ्रागृीयदत्रत्र वर्षनवः ।

এই সময় থানেশ্বরে বর্দ্ধনবংশ মন্তকোত্তলন করিতেছিলেন। বর্দ্ধনবংশীয় চতুর্থ রাজা প্রভাকরবর্দ্ধন, উত্তরে হুণ ও দক্ষিণে গুর্জ্জরিদিগকে পরাজিত করিয়া মহারাজাধিরাজ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। কান্তকুজপতি গ্রহবর্দ্ধা তাঁহার জামাতা ছিলেন। তদীয় জ্যেষ্ঠপুত্র রাজ্যবর্দ্ধন হুণদিগের সহিত যুদ্ধার্থে উত্তরদিকে প্রেরিত হন। এই সময় প্রভাকরের মৃত্যু হয়। রাজ্যবর্দ্ধন সম্পূর্ণরূপে হুণদিগকে পরাজয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগমনপূর্বক পিতৃদিংহাসনে অধি-

রোহণ করেন। সেই সময়ে মালবপতি স্থযোগ পাইয়া কায়কুজ আক্রমণপূর্কক গ্রহবর্দ্মাকে বিনাশ করেন। কিন্তু অত্যন্ত্র কাল পরেই রাজ্যবর্দ্ধন, মালবপতিকে পরাজয় করিয়া কায়কুজ পুনয়দার করিয়াছিলেন। সেই অভিযান কালে তিনি কর্ণ-স্থবর্ণরাজ শশাঙ্ককে দমন করিতে আসিয়াছিলেন। শশাঙ্ক বড়ই বৌদ্ধবিদ্বেষ্টাছিলেন। তিনি বোধিজ্রম ছেদন করায় তাঁহাকে শান্তি দিবার জন্ম রাজ্যবর্দ্ধনের আগমন হইয়াছিল। স্থচতুর শশাঙ্করাজ তাঁহার বশুতাস্বীকার করিয়া সন্ধিস্থাপন করেন এবং আমন্ত্রনপূর্ব্ধক তাঁহাকে স্বীয় শিবিরে আনিয়া বিশ্বাসঘাতকতাপূর্ব্ধক তাঁহার হত্যাসাধন করেন। রাজ্যবর্দ্ধনের প্রিয়তম সহোদর হর্ষ-বর্দ্ধন লাত্হত্যার প্রতিশোধ লইবার জন্ম সমৈন্তে গোড়ে আসিয়া শশাঙ্কের রাজ্যধ্বংস করেন। অল্পকাল মধ্যেই হর্ষবর্দ্ধন আর্য্যাবর্ত্তের স্মাট্ হইয়াছিলেন। কায়্যকুজে তাঁহার রাজধানী স্থাপিত হয়।

আর্য্যাবর্ত্ত-জয়ে সমধিক মত্ত হইয়া তিনি দাক্ষিণাত্য বিজ-য়ের আয়োজন করিয়াছিলেন। বলভীপতি তাঁহার নিকট পরাজয় স্বীকার করিলেও চালুক্যপতি সত্যাশ্রয় পুলিকেশি তাঁহার গতিরোধ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হর্ষদেব পুলি-কেশির নিকট পরাজিত হইয়া দক্ষিণাপথজয়াকাজ্ঞা পরিত্যাগ করেন। তাঁহারই রাজ্যকালে স্থপ্রসিদ্ধ চীনপরিব্রাজক হিউ-এন সিয়াং ভারতে আগমন করেন। পুলিকেশিও এই সময় 'মহারাজাধিরাজ পরম ভট্টারক' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার অপূর্বকীত্তি শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা ইলোরার গুহামন্দিরে খোদিত ও চিত্রিত রহিয়াছে। প্রসিদ্ধ কবি বাণ-ভট্ট, ময়ূর, দণ্ডী, দিবাকর ও মানতৃঙ্গ যেরূপ হর্ষদেবের সভা উজ্জন করিয়াছিলেন, পুলিকেশির সভাতেও সেইরূপ রবিকীর্ত্তি নামে একজন বিখ্যাত জৈনকবি থাকিতেন, তিনি আপনাকে কালিদাস ও ভারবির সমকক্ষ জ্ঞান করিতেন। ৬২৮ থ ষ্টাব্দে চাপবংশীয় রাজা ব্যাঘ্রমুথের সভায় স্থবিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্ ব্রশাগুপ্তকে দেখিতে পাই। ইহারই ছুই বর্ষ পরে স্থবিস্থত চালুক্যরাজ্য হুইভাগে বিভক্ত হয়, পূর্বভাগে বিষ্ণুবৰ্দ্ধন স্বাধীন নূপতি হইয়া বেঙ্গীতে রাজধানী স্থাপন करतन। [ हालुका (मर्थ। ] अरे ममरत्रे मिन्नू अरमर्ग हह নামক একজন ব্রাহ্মণ নিজ প্রভুর হস্ত হইতে বলপূর্বক রাজ্যা-धिकात काजिया नरेगाहित्न । थात्र ७४৮ वृ**ष्टोत्न र्यत्मत्व**त्र মৃত্যু হয়। তৎপরে অর্জুন নামে তাঁহার এক সেনাপতি কান্ত-কুজ অধিকার করিয়াছিলেন। কিন্তু চীন হইতে আগত বহ-मः थाक त्योक्तरेम् कर्जुक जिनि भन्नाकि **इ**हेन्ना हिल्लन ।

অল্পকাল পরে যশোবর্মদেব কাগুকুজ অধিকার করিয়া বিদিলেন। সুপ্রসিদ্ধ মহাকবি ভবভূতি তাঁহার সভা উজ্জ্বল করিতেন।

এই সমরে মগধে প্রাধান্ত লইরা গুপ্ত ও মৌধরিবংশে দাকণ বিবাদ উপস্থিত হয়, তাহাতে উভয় পক্ষই হীনবল হইয়া পড়েন। সেই সময়ে কাশ্মীরপতি ললিতাদিতা মুক্তা-পীড় দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সমস্ত আর্য্যাবর্ত্ত বিদলিত করিয়াছিলেন। কান্তকুজ, মগধ, গৌড়, বঙ্গ প্রভৃতি বহু জনপদ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। ইহারই কএকবর্ষ পরে মগধে গোপাল ও গৌড়ে জয়স্তের অভ্যাদয় ঘটে।

## হিন্দুধর্মাভ্যুদয়।

গোড়াধিপ জয়ন্ত নিজ জামাতা কাশীরপতি জয়াদিত্যের সাহায্যে প্রায় **৭৫০ থৃষ্টাব্দে আদিশূর উপাধি ধারণপূর্বাক** পঞ্চ গোড়ের অধীশ্বর হইয়াছিলেন ও কান্তকুজাধিপ যশোবর্মের সভা হইতে পাঁচজন ব্ৰাহ্মণ ও পাঁচজন কায়স্থকে আনাইয়া গৌড়মওলে হিন্দুধর্ম বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রায় ৭৯০ খৃষ্টাব্দে ধর্মপাল আদিশূরের পুত্র ভূশূরের হস্ত হইতে পৌণ্ডু বর্দ্ধন রাজ্য-অধিকার করেন। মহারাজ ভূশূর রাঢ়দেশে আসিয়া রাজত্ব করিতে থাকেন। বহুদিন উত্তরাংশে গৌড় প্রভৃতি স্থানে পাল বংশ এবং দক্ষিণাংশে রাঢ়দেশে শূরবংশ রাজত্ব করিয়া ছিলেন। পালবংশের কীর্ত্তি বাঙ্গালার নানাস্থানে এখনও দৃষ্ট হইতেছে। তাঁহারা বৌদ্ধ হইলেও হিন্দুধর্মের অনাদর করিতেন না। তাঁহাদের সামানীতি-প্রচার-কালেই বঙ্গে বৌদ্ধ ও হিন্দুধর্ম মিশ্রিত তান্ত্রিক মত প্রচলিত হয়। সেই তান্ত্ৰিক ধৰ্ম্মের প্ৰভাব আজও বাঙ্গালা হইতে বিলুপ্ত হয় নাই। পালরাজদিগের সময়ে তাঁহাদের পরিচালিত নালনা-বিহার জ্ঞানচর্চার জ্ঞ জগদিখ্যাত হইয়াছিল। চীন, তাতার, আনাম, খাম প্রভৃতি নানা দুরদেশ, হইতে শত শত ছাত্রমণ্ডলী এখানে বিভাশিক্ষা করিতে আসিতেন, দশ সহ-স্রাধিক ছাত্র এথানে বিনা ব্যয়ে বিছাভ্যাস করিত। খৃষ্টীয় ৭ম শতাব্দে চীনপরিব্রাজকও নাললার বিশ্ববিভালয়ের সমৃদ্ধি দর্শন করিয়াছিলেন। মুসলমান-প্রভাবে ভারতের জ্ঞান-নিকেতন নালনাবিহার বিধবস্ত হইয়াছে। বিহারের নিকট বড়-গাঁও নামক স্থানে সেই বিশ্ববিত্যালয়ের সামাত্ত স্মৃতির চিহ্ন মাত্র পড়িয়া আছে।

শূরবংশের প্রভাব থর্ক করিয়া সেনবংশ প্রথমে রাচ্ত্রঞ্চলেই প্রবেশ হইয়াছিলেন, ক্রমে তাঁহারা পালবংশদিগকে পরাজয় করিয়া মিথিলা, গোড় ও সমস্ত বঙ্গ অধিকার করিয়াছিলেন। সেনবংশীর রাজগণের মধ্যে মহারাজ বল্লালসেন দেবের নাম বঙ্গের আবালর্জবনিতার পরিচিত। ইনি মহাতান্ত্রিক ছিলেন। ব্রাহ্মণ ও কারস্থগণের মধ্যে কুলবিধি প্রচলন করিয়া ইনি চির-শ্বরণীর হইয়াছেন। তৎপুত্র লক্ষণসেনের সময়েই বঙ্গ মুসলমান-ক্বলিত হইয়াছিল। সেনবংশীর পরবর্ত্তী রাজগণ পূর্ব্বক্ষে ও চক্রবীপে বহুকাল রাজ্য করিলেও তাঁহাদের আর পূর্ব্ব-প্রতাপ ছিল না।

শ্রের, পাল ও সেনরাজবংশ এবং চক্রন্থীপশন্ধ দ্রপ্টবা।]
নগধ ও গোড়ে পালবংশের প্রভাবকালে কান্তকুক্তে যশোবর্ম-বংশীর চক্রায়ুধ ইন্দ্রায়ুধ প্রভৃতি রাজগণ রাজত্ব করিতে
থাকেন, তৎপরে ভোজ ও রাঠোরগণের আধিপত্য বিস্তৃত হয়।
[ভোজ, রাঠোর ও রাষ্ট্রক্টরাজবংশ দেখ।] খৃষ্টীর ৯০১০ম
শতানে, কালপ্তরে চক্রাত্রের বা চন্দেল ও নর্ম্মদাতটে ত্রিপুরী বা
তেওয়ার নামক স্থানে হৈহয় বা চেদিবংশ প্রতিষ্ঠিত হয়। প্রসিদ্ধ
চাহমানবীর পৃথীরাজ চন্দেলরাজ পরমন্দিদেবকে পরাজিত
করিয়া কালপ্তররাজ্য দিল্লীসামাজ্য ভুক্ত করিলেও হৈহয়বংশীয়
চেদিরাজগণ কাহারও বশ্যতান্থীকার করেন নাই। মুসলমানাধিকারেও এই বংশ স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।
১৭৩০ খুষ্টান্দে মহারাষ্ট্রাধিনায়ক রঘুজী ভোন্স্রে হৈহয়রাজধানী রত্নপুর নিজ রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। এথনও রত্নপুরের
হৈহয়বংশ মধ্যপ্রদেশে দেখিতে পাওয়া যায়।

## সিন্ধুপ্রদেশে হিন্দুরাজ্য।

পূর্বেই বলিয়াছি খৃষ্টীয় সপ্তম শতালে সিক্সপ্রদেশে ব্রাহ্মণাধিপত্য বিস্তৃত হয়, কিন্তু ব্রাহ্মণেরা বহুদিন অধিকার ভাগ
করিতে পারেন নাই। ৭১১ খৃষ্টান্দে মহম্মদ-ই-বন কাসিম
সিক্তে আসিয়া ব্রাহ্মণরাজ দাহিরকে পরাজিত ও নিহত
করেন। এ সময়ে আরবদিগের অত্যাচারে সিক্সপ্রদেশ বিশেষ
উৎপীড়িত হইয়াছিল। ৭৫০ খৃষ্টান্দে মুসলমানদিগকে বিতাড়িত
করিয়া সৌবীর রাজপুতগণ সিক্সপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার
করেন। গুজরাতের চালুক্যরাজগণ অনেকবার তাঁহাদের রাজ্য
আক্রমণ করিয়াছিলেন। খৃষ্টীয় ১২শ শতালীর শেষে নাসিক্রদীন
কুবাচ সিক্সপ্রদেশের উত্তরাংশ অধিকার করেন। এই তৃতাগ
২৪ বর্ষ মাত্র তাঁহার অধীন ছিল। ১২১২ খৃষ্টান্দে তাঁহার মৃত্যু
হইলে 'জাম' উপাধিধারী সৌমনরাজপুতগণ উত্তরসিক্ব অধিকার
করিলেন। ১০৮০ খৃষ্টান্দে শেষ হিন্দুরাজ তিম্মজী জামের মৃত্যু
হয়, তাঁহার বংশধরগণ সকলেই ইস্লামধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং
সেই সঙ্গে সিক্কপ্রদেশে মুসলমানপ্রভাব বিস্তৃত হয়।

[ तिक्थातम (तथ।]

## দিলীর হিন্দুরাজা।

ইক্সপ্রস্থে একসময়ে চক্রবংশীয় ক্ষত্রিয়নুপতিগণ প্রবল প্রতাপে রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন, ক্ষেমক হইতে এই বংশের অবসান হয়। তৎপরে প্রাচীন ইক্তপ্রস্থের মুদ্দি শকদিগের হত্তে বিধ্বস্ত হইয়াছিল। বহুকাল পরে ( প্রায় ৬৩৬ খৃষ্টাব্দে ) অনঙ্গপালের চেষ্টার এখানে তোমরবংশীরগণ আধিপত্য-বিস্তার করেন। এই বংশীয় ১৯ জন নরপতির রাজত্বের পর ১১৫১ थृष्टीत्म आक्रमीत्रপতि চारमानवः भीत्र विभागत्मव पिल्ली অধিকার করেন। সেই স্থত্তে তোমরবংশীয় শেষ নুপতি অনঙ্গপাল বিশালদেবের পুত্র সোমেশ্বরের সহিত নিজ কন্সার বিবাহ দিয়াছিলেন ও প্রতিজ্ঞা করেন যে, সোমেশ্বরের পুত্র দিল্লী-সিংহাদন প্রাপ্ত হইবে। তদত্বদারে দোমেশ্বরের পুত্র পৃথীরাজ দিল্লী ও আজমীর রাজ্য লাভ করেন। এই চাহমান-নৃপতি এক সময়ে সমগ্র আর্থ্যাবর্ত্তে আপন অধিকার-বিস্তারে नमर्थ रहेरल ७ तमरेवित त्राक्षीतकूल-कलक अवहारान व वर्षे সঙ্গে আর্য্যাবর্ত্তে হিন্দুসামাজ্যেরও অবসান হয়।

[ পরমার, চাহমান, পৃথীরাজ ও রাজস্থান শব্দ দ্রষ্টব্য।]
দান্দিণাত্যে হিন্দুপ্রভাব।

খৃষ্টীয় ১২শ শতালে আর্য্যাবর্ত্ত মুসলমানদিগের করারত হইলেও দান্দিণাত্যে হিন্দ্রাজগণ তথন স্বাধীন ছিলেন। অতি পূর্ব্বকাল হইতেই আরব, মিশর, গ্রীস ও সিরিয়ার সহিত দান্দিণাত্যের বাণিজ্য সম্বন্ধ ছিল। [দান্দিণাত্য দেখ।] পূর্ব্বেই লিথিয়াছি, খৃষ্টীয় ১ম হইতে ৪র্থ শতান্দী পর্যান্ত পশ্চিম ভারতে শকাধিপত্য বিস্তৃত ছিল ‡ এবং তৎকালে সাতবাহন, পল্লব, পাণ্ডা, কাদদ্ব প্রভৃতি রাজগণ নানা স্থানে রাজত্ব করিতে-ছিলেন।

বৌদ্ধ সাতবাহনগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলে হিন্দু কাদম্পণণের প্রভাব বিস্তৃত হইল। এই সময় মহামতি শঙ্করাচার্য্য কেরলে আবিভূতি হন। তিনি বৌদ্ধ-দর্শন ও বেদান্তের সারধর্ম লইয়া মায়াবাদ (অবৈভবাদ) প্রচার করেন, তাহার ফলে দাক্ষিণাত্যে বৌদ্ধ,জৈন ও বিভিন্ন তান্ত্রিক-প্রভাব নিবারিত হয়।
[শঙ্করাচার্য্য শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রস্টব্য।]

সাতবাহন, পরব, পাণ্ডা প্রভৃতি রাজগণের প্রভাব থর্ক হইলে, চালুক্য, রাষ্ট্রকূট, গঙ্গ ও চোল প্রভৃতি ক্ষত্রিয়রাজগণ প্রবল হইয়াছিলেন। চালুক্যদিগের কথা পুর্বেই লিথিয়াছি। মিতাক্ষরারচয়িতা বিজ্ঞানেশ্বর চালুক্যরাজসভা উজ্জ্বল করিয়া-ছিলেন। মাত্রথেটে রাষ্ট্রকূটগণ, চের (বর্ত্তমান সালেম নামক-স্থানে) গঙ্গগণ ও কাঞ্চীতে চোলরাজগণ রাজধানী স্থাপন করেন। খৃষ্ঠীয় ১২শ শতাব্দ পর্যান্ত তাঁহারা স্বাধীন রাজা বলিরা গণ্য ছিলেন এবং অনেক সময়েই তাঁহারা পরস্পর যুদ্ধ বিগ্রহে লিপ্ত থাকিতেন।

[চালুক্য,রাষ্ট্রক্ট,গঙ্গ, মৌর্য্য,চোল, কাঞ্চীপুরাদি শব্দ দেখ।]
থ্ ষ্টীয়১১শ শতাব্দে স্থ্যবংশীর রাজেন্দ্র চোল সমস্ত দাহ্দিণাত্য
আপন করায়ত্ত করিয়া রাঢ়,বঙ্গ, বিহার প্রভৃতি নানা জনপদের
অধিপতিগণের নিকট কর গ্রহণ করিয়াছিলেন। [গৌড় দেখ]

১১৫৭ খৃষ্টাব্দে চেদিকুলোন্তব বিজ্জ্বলদেব চালুক্যরাজ ৩য় তৈলপকে পরান্ত করিয়। চালুক্যরাজধানী কল্যাণ অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার প্রধান মন্ত্রী বাসব লিঙ্গায়ত সম্পূদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। [লিঙ্গায়ত দেখ।] বিজ্জ্বলের বংশধরগণ ২০ বর্ষ মাত্র রাজত্ব করিবার পর কর্ণাটের হোয়শল-বল্লালবংশীয় ২য় বল্লাল তল্রাজ্য অধিকার করেন। অল্লকালপরেই চালুক্যবংশীয় ৪র্থ সোমেশ্বর নিজ মহাসামন্ত কাকত্তেয়-রাজ্গণের সাহায্যে পিত্রাজ্য উদ্ধারের চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু মহাবীর ২য় বল্লাল তাঁহাদের সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়াছিলেন।

দাক্ষিণাত্যে যাদবরাজ্য।

বল্লালগণ যাদববংশীয়। তাঁহারা সকলেই শ্রীক্ষের বংশধর বলিয়া পরিচিত। তাঁহাদের আদিনিবাস মথুরা। এই বংশের দৃঢ়প্রহারনামে এক ব্যক্তি দক্ষিণাপথে একটী ক্ষুদ্রাজ্য পত্তন করেন এবং রাষ্ট্রকৃট ও চালুক্যরাজগণের অধীনে মহাসামস্তরূপে তাঁহাদের ১৮ পুরুষ কাটিয়া যায়। তৎপরে ১৯শ রাজা ভিল্লম ১১৮৯ খৃষ্টাব্দে কল্যাণ অধিকার করিয়া রাজ্য বিস্তার ও দেবগিরিতে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন। হোয়শল বল্লালিণের সহিত তিন পুরুষব্যাপী বিবাদের পর, যাদবেরাই দাক্ষিণাত্যের সর্বপ্রধান অধীশর হইয়াছিলেন। সঙ্গীত-রত্মাকর-প্রণেতা বিখ্যাত কায়স্থ পণ্ডিত সোঢ়ল ও তৎপরে চতুর্বর্গ-চিস্তামণি-রচয়িতা হেমাদ্রি যাদবরাজগণের প্রধান মন্ত্রীছিলেন। প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ বোপদেবও এই যাদবরাজসভা উজ্জল করিয়াছিলেন। যাদবরাজগণের অধীনে যে সকল মহাসামস্ত ছিলেন, তন্মধ্যে নিকুস্তেরা প্রধান। এই নিকুস্তরাজ-সভার অদ্বিতীর জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্য অবস্থান করিতেন।

হোয়শল বল্লালেরাও যাদববংশীয়। প্রথমে ইহারা প্রাচ্যচালুক্য রাজগণের অধীনে মহাসামস্তরপেই গণ্য ছিলেন।
এই বংশীয় ১ম বল্লালই আপনাকে স্বাধীন নূপতি বলিয়া ঘোষণা
করেন। তাঁহার বংশধর বিষ্ণুবর্দ্ধন ১১১৩ হইতে ১১৩৭ খৃষ্টাক্ষ
পর্যান্ত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন ও তাঁহার অধিকার বহু বিস্তৃত
হইয়াছিল। স্থপ্রসিদ্ধ বৈষ্ণুব দার্শনিক রামাণ্ড এই সময়ে
আবিস্তৃত হইয়াছিলেন এবং যাদবপতি বিভ্রম্ন তাঁহার

নিকট বৈশুব-ধর্ম গ্রহণ করেন। চালুক্যদিগের সম্পূর্ণ অধঃ-পতন ঘটিলে, হোরশল বল্লালেরা মহিস্কর ও বছ প্রদেশ অধি-কার করিরাছিলেন। এই বংশীর ২য় বল্লাল 'স্ফ্রাট্র' উপাধি গ্রহণ করেন। তৎপরে তদ্বংশীর ৫ জন নৃপতির রাজ্যশাসনের পর আলাউন্দীনের সেনাপতি মালিক কাফুর আদিয়া বল্লাল-রাজ্য ধ্বংস করেন।

[ यानव-त्राज्ञवः म (नथ । ]

এক সময়ে কাকতেয়-রাজগণ চালুক্যদিগের অধীন ছিলেন 
থবং একবার চালুক্যদিগের প্রনষ্ট গোরব উদারের জন্মও 
কাকতেয়-রাজ বোম চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু দৈবনির্ব্বন্ধে 
চালুক্যদিগের অধংপতন ঘটিলে বোম স্বাধীন হইলেন। বর্ত্তন্মান নিজাম-রাজ্যের অন্তর্গত ওরঙ্গলে স্বাধীন কাকতেয়রাজগণের রাজধানী ছিল। স্থপ্রসিদ্ধ টীকাকার মিল্লনাথ 
এই কাকতেয়রাজসভায় বিরাজ করিতেন। আলাউদ্দীন্
কাকতেয়-প্রভাব-ধ্বংস করিবার জন্ম বহু চেষ্টা করিয়াও কতকার্য্য হইতে পারেন নাই। বাদ্দিশিবংশের সহিত এই কাকতেয়-রাজগণের শতান্দ্রাপী ঘোর সমর চলিয়াছিল। আদ্দিশাহ বাদ্দিশীর সহিত মুদ্দে কাকতেয়-প্রতাপরুদ্দ জীবন বিসর্জ্বন
করেন, তথাপি এই হিন্দ্বীরবংশ ১৫০ বর্ষ কাল ওরঙ্গলে
স্বাধীনতা রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৪২৪ খৃষ্টান্দে
ওরঙ্গলরাজ্য বাদ্দিশী-রাজ্যের অধীন হয়। [কাকতেয় দেখ]

কাকতেরবংশের অভ্যাদয়ের সহিত কলিঙ্গে গঙ্গবংশও প্রবল হইরাছিলেন। চালুক্যরাজ দৌহিত্র মহাবীর চোড়গঙ্গ ১৯৯ শকে কলিঙ্গের সিংহাসনে অভিষিক্ত হইরাছিলেন। ইনি উৎকল জয় করিয়া স্থায়ী কীর্ত্তি রাখিবার জন্ম জগন্নাথের প্রসিদ্ধ মহামন্দির ও ভূবনেশ্বরের কেদারগৌরী প্রভৃতি মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই গঙ্গবংশীয়গণ প্রায় শতাধিক বর্ষ উৎকল শাসন করিয়াছিলেন। িগাঙ্গেয় শন্ধ দেখ

গঙ্গরাজপণ চন্দ্রবংশীয় ছিলেন, ইহাদিগের অবসানে হর্য্যবংশীয় রাজগণ উৎকল শাসন করেন। এই বংশের কপিলেন্দ্রেরে নাম ভারত-বিখ্যাত। ইনি বাছবলে দাক্ষিণাত্যের মুসলমান-ন্পতিগণকে বছবার পরাজয় করিয়াছিলেন। অধিক কি, দিল্লীয়র পর্যন্ত তাঁহার প্রভাবে বিচলিত হইয়াছিলেন।

[ কপিলেক্রদেব, উৎকল ও গোপীনাথপুর শব্দ দেখ ]
এই বংশীয় প্রতাপক্রদের পর উড়িষ্যায় বিদ্রোহ উপস্থিত হয়।
তেলিয়া মুকুল্দেব কৌশলক্রমে রাজ্যাধিকার করেন। এই সময়
হিল্পাণের অন্তবিবাদে উৎকলরাজ্য হীনবল হইয়া পড়ে।
স্থাোগ বৃঝিয়া কালাপাহাড় উড়িয়া আক্রমণপূর্বক (১৫৬৫
খৃষ্টাব্দে) বঙ্গের মুদ্লমানশাদন-ভুক্ত করেন।

ভারতে বৈদেশিক বিপ্লব ও মুসলমানাগম।

ভারতে আর্য্য-উপনিবেশের পর, বিভিন্ন দেশবাসীর সমা-গম হইয়াছিল। পাশ্চাত্য রাজ্যসমূহের প্রাচীন ইতিহাস আলোচনা করিলে জানা যায় যে, বহু পূর্বকালে ইজিপ্ত দেশীর ওসিরিস্, ফেরাও, রামসেস্ ও আসিরীয় সাম্রাজী সেমিরামিদ্ ভারত-দীমান্ত আক্রমণ করিয়াছিলেন। এই ঘটনার কোন প্রকৃষ্ট আখ্যান লিপিবদ্ধ না থাকায়, উহার মৌলিকত্ব সম্বন্ধে সাধারণে বিশেষ দন্দিহান। কিন্তু পারশু-রাজ দরায়ুদের ভারতাক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। তাঁহার রাজস্বের এক তৃতীয়াংশ প্রায় ভারতীয় স্বর্ণ-মুদ্রায় সংগৃহীত হইত। বিজেতা পারস্তরাজ-শক্তির অবসান-সমরে পুনরায় পঞ্জাব প্রদেশে ক্ষতিয়-প্রাধাত্ত স্থাপিত হয়, তাই আমরা খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতান্দের শেষভাগে মাকিদনপতি আলেক-সান্দারের ভারতাক্রমণ হইতে পশ্চিমভারতে যবন-রাজবংশের সমাবেশ দেখিতে পাই। আলেকসান্দারের সহিত ক্ষত্রির-রাজ পুরু ও মৌর্যারাজ অশোক কিরূপ প্রতিদ্বন্দিতা করিয়া-ছিলেন, তাহা যথাস্থানে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। [ আলেকসান্দার, পুরু, প্রিয়দর্শী ও যবন শবে বিস্তৃত বিবরণ দ্রষ্টব্য। ]

যবন-রাজবংশের অবসানের দঙ্গে দঙ্গে ক্রমে ভারতে শক ও হুণ জাতির প্রভাব বিস্তৃত হয়। কিন্তু ইহারা কেহই ভার-তের একচ্ছত্রাধিপত্য লাভ করিতে পারেন নাই। অতঃপর ভারতে ইস্লাম্ ধর্মাবলম্বী মেচ্ছগণের প্রাহর্ভাব হইয়াছিল।

খুষ্টীয় ৬ শতাব্দের শেষভাগে ও ৭ম শতাব্দের প্রারম্ভ-কালে ভারতভূমে একটা প্রবল সাময়িক বিপ্লব সংঘটিত হয়। ঐ সময়ে ব্রহ্মণ্য-ধর্ম্মের ধীর অভ্যুত্থান হেতু বৌদ্ধ-প্রাধান্ত বিলুপ্ত হইতেছিল। যে সময়ে প্রসিদ্ধ চীন-পরিবাজক হিউএনসিয়াং বৌদ্ধধর্মগ্রন্থ-সংগ্রহে ক্বতনিশ্চয় হইয়া হিমালয়ের অত্যাচ্চ প্রদেশ অতিক্রম করিয়া ভারতবক্ষে বিচরণ করিতে ছিলেন; ठिक मেই সময়ে স্থানূর পশ্চিম আরবে ইস্লামধর্ম-প্রবর্ত্তক মহম্মদ জীবলীলার অবসান করিয়াছিলেন। মহম্মদীয় ধর্মোনাদমত্ত উদ্ধৃতস্বভাব মুসলমানগণ একে একে উত্তর আফ্রিকা, রোমসামাজ্য ও পূর্বে ভারত পর্যান্ত সমুদার ভূভাগ করায়ত্ত করিয়াছিল। ৬৪৭ খৃষ্টাব্দে ওদ্মান ঠানা ও ভরোচ-জয়মানসে সেনা প্রেরণ করেন। ৬৬২ ও ৬৬৪ খুষ্টানে পুনরায় সিন্ধ্পদেশ আক্রমণের চেষ্টা হয়। অতঃ-পর মহম্মদের মৃত্যুর প্রায় অশীতিবর্ষ পরে বোগ্দাদের অধীশ্বর थनिका वानिएमत मरुवान्वीन्-कानियनामा आत्रवरमनानी १०० খৃষ্টাব্দে বেলুচিস্থানের মরুরাজ্য অতিক্রম করিয়া সিন্ধ্ প্রদেশ আক্রমণ করেন। ঐ সময়ে দাহির নামা জনৈক ব্রাহ্মণ নরপতি

দিন্ধু রাজ্যের অধিপতি ছিলেন। তিনি উদ্ধৃত ও উন্মুক্তরূপাণ আরবদৈয়ের সম্মুণীন হইতে সমর্থ না হইয়া স্বরাজ্য মুসলনানের হত্তে সমর্পণ করেন। যুদ্ধ-সময়ে আলোর ও ব্রাহ্মণাবাদ নামক নগরদ্বয় নষ্ট হইয়া যায়। কাসিম ও তদ্বংশীয় মুসলনানগণ বহুদিন এখানে আধিপত্য-বিস্তার করিতে পারেন নাই। সৌবীর-ক্ষত্রিয়গণ উপর্যুপরি কএকটী যুদ্ধে মুসলমান দিগকে বিপর্যাস্ত করিয়া তাহাদিগকে সিন্ধুরাজ্য হইতে বিতাড়িত করেন।

এই সমন্ন হইতে ভারতে ক্ষত্রির-প্রাধান্ত সমুপৃষ্থিত হয়।
মুসলমান কর্ত্বক পরাজয়ের পর হইতে সকল ক্ষত্রির-সন্তানই
আত্মরক্ষার তৎপর হইরাছিলেন। রাজা হর্ষবর্দ্ধনের রাজয়ের
পর, আর কোন হিন্দুনরপতিই ভারতে একচ্ছ্রাধিপত্য-স্থাপন
করিতে পারেন নাই। বঙ্গ, মগধ, কনোজ, কালঞ্জর, মালব,
রত্নপুর, গুজরাত, সিন্ধু, পঞ্জাব, দিল্লী, আজমীর ও সমগ্র
দাক্ষিণাত্য প্রদেশ ক্ষুদ্র নরপতিবর্গের দ্বারা শাসিত
হইরাছিল। ইতিহাস-প্রসিদ্ধ রাষ্ট্রকৃট, চালুক্য, পরমার,
চৌহান প্রভৃতি ক্ষত্রেরাজবংশ স্বভন্তরপ্রের স্বীর স্বাধীনতাকেতন উড্টান করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে ঈর্বানল
প্রজ্জলিত থাকায় পরস্পরে বাহতঃ পরস্পরের সহিত সন্তাবস্থাপনে পরাশ্ব্রথ ছিলেন না, কিন্তু অন্তরে সকলেই পরশ্রীকাতর ও ঈর্বাপরবর্শ ছিলেন।

ভারতের এইরূপ আভ্যন্তরীণ বিশৃত্বলতা উপলব্ধি করিয়া ৯৭৭ খৃষ্টাব্দে গজনীর সিংহাসনাধিরোহণের পর হইতে সবক্ত-গিন ক্রমশই ভারত-দীমান্তে পদার্পণ করিতে চেষ্টা পাইতে ছিলেন। ভাবী বিপদের আশক্ষা দেথিয়া লাহোরাধিপতি জয়পাল তিষ্বিক্তের যুদ্ধায়োজন করেন। ঐ সময়ে দিল্লী, আজমীর, কাল-ঞ্জর ও কনৌজ প্রভৃতির রাজন্মবর্গ তাঁহার সহায়তা করিয়া-ছিলেন : কিন্তু তুর্ভাগ্যবশতঃ ইঁহারা জয়ী হইতে পারেন নাই। সবক্তগিন্ পেশাবর প্রদেশ স্বীয় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন। তংপুত্র মাহ্ম্ দ ১০০১ হইতে ১০২৬খৃঃ অঃ পর্য্যস্ত ১৭বার ভারত আক্রমণ করেন। তাহার ফলে পশ্চিমে পঞ্জাব, দক্ষিণে গুজরাত, পূর্বেক ানোজ, উত্তরে কাশ্মীর পর্যান্ত ভূভাগ তাঁহার করতলগত হইল। তিনি ভারতে রাজ্যাকাজ্ঞা त्रारथन नारे। क्वतन अर्थनूर्धन चातारे প्रतिशृष्टे रहेरा श्रवामी হইয়াছিলেন। স্কুতরাং তিনি আদৌ ভারতে মুসলমান-রাজ্য স্থাপন করিতে পারেন নাই। ১০৩০ খৃঃ অঃ মান্ধ্র মৃত্যুর পর লাহোর ও নাগরকোট প্রভৃতি স্থানে হিন্দুগণ স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন। লাহোর নগর কিছু **मिरनेत्र** कंग्र मान्न म-त्राक्यः भवत देवतारमत भामनाधीन हिल, আফগানস্থানে যোর ও গজনীবংশের পরস্পর বিরোধে গজনী-রাজবংশ উৎসাদিত হয় এবং ঘোররাজবংশ ক্রমশঃ কার্ল-রাজ্যে প্রতিপত্তি-বিস্তার করিতে থাকে। ১১৮৬ খৃষ্টান্দ পর্যন্ত গজনীবংশ লাহোর-রাজধানীতে শাসনকার্য্য পরি-চালনা করিয়াছিলেন।

ঘোররাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহম্মদ ১১৭৬ খৃষ্টাব্দে উক্ত নগর অধিকার করেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দে তিনি খুশ্রু মালিককে পরাজিত ও বন্দী করিয়া লাহোর অধিকারপূর্বকে সমগ্র পঞ্জার প্রদেশে প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিলেন।

বে সময়ে আফগানস্থানে গজনী ও ছোর সর্লারগণের পরপ্রান্ধর বিরোধ চলিতেছিল, ঠিক ঐ সময়ে ভারতসামাজ্য
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যখণ্ডে বিভক্ত হইয়া পরস্পরের প্রতিযোগিতা
করিতেছিল। দিল্লী ও আজমীরের অধীশ্বর চৌহান-কুলোডব পৃথারাজ এবং কান্তরুজাধিপতি রাঠোরবংশীয় জয়চক্র পরপ্রের উত্তরাধিকার লইয়া বিরোধ উপস্থিত করেন। ছোরিরাজধানী লাহোরের নিকটস্থ রাজভ্রগণকে পরস্পরে পরস্পরের
বিরুলাচারী দেখিয়া, স্ক্যোগমত ১১৯১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদ দিল্লী
আক্রমণে অগ্রসর হইলেন। তিরোরীর-মুদ্ধক্ষেত্রে ঘোরিরাজ পরাজিত হইয়া পলায়ন করেন, কিন্তু ১১৯০ খৃষ্টাব্দের
থানেশ্বর-রণক্ষেত্রে পৃথারাজ ধৃত ও নিহত হন। তাহার
সঙ্গে সঙ্গেই ভারতের হিন্দু-শাসন বিলুপ্ত হইল। চক্রবংশীয় পাণ্ডবগণের বলবীর্যালক ইক্রপ্রস্থ রাজধানী এতদিনের
পর মুসলমান-রাজবংশের করায়ত্র হইল।

দিল্লী নগরে রাজপাট স্থাপন করিয়া মহমদ ঘোরী পর বৎসর (১১৯৪ খৃঃ অঃ) কনোজ ও বারাণসী আক্রমণ করেন। এতোবার যুদ্ধে জয়চন্দ্র পরাজিত ও নিহত হইলে, তদ্রাজ্য মুসলমানরাজের শাসনভুক্ত হয়। বারাণসী ও কনোজ-বিজয়াত্তে জয়লর ধন রত্ব লইয়া মহম্মদ গজনী-অভিমুখে প্রস্থান করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় বিশ্বস্ত সেনাপতি কুতবউদ্দীনকে রাজ্য-শাসনার্থ প্রতিনিধি নিযুক্ত করিয়া যান। কুতব দিল্লী রাজধানী হইতে শাসন-সম্পর্কীয় স্বব্যবস্থা করিয়া ১১৯৫ খৃষ্টাব্দে গোয়ালিয়র জয় করেন। তাঁহার খ্যাতনামা সেনাপতি মহম্মদই-বথ তিয়ার ১১৯৯ খৃষ্টাব্দে বঙ্গরাজধানী নবদ্বীপ আক্রমণপূর্বক বঙ্গদেশ অধিকার করেন। অশীতিপর বৃদ্ধ রাজা লক্ষ্ণসেন প্রাসাদ পরিত্যাগপূর্বক বিক্রমপুরাভিমুখে পলায়ন করেন।

সবক্তগীনের অধিকার কালে (৯৭৭ খৃঃ) পেশাবর প্রদেশ আফগানরাজ্যের সীমাভুক্ত হইয়াছিল। মান্ধুদ ঐ সীমা পঞ্জাবের পশ্চিমাংশ পর্যান্ত বিস্তার করিয়া যান। তৎপরে ্ত্ৰিক ী

মহম্মদ ঘোরী সিন্ধুর মোহানা হইতে গঙ্গার মোহানা প্র্যান্ত বিস্তৃত আর্য্যাবর্ত্তবিভাগে মুদলমান-প্রভুত্ব স্থাপন করিয়া-जिल्ला ।

তাঁহার মৃত্যুর পর (১২০৬ খৃঃ) হইতে প্রতিনিধি কুতবউদ্দীন্ গদ্ধনীর অধীনতাপাশ ছেদন করিয়া স্বাধীনভাবে দিল্লী-রাজধানীতে রাজত্ব করিতেছিলেন; স্থতরাং তাঁহাকেই ভারতবর্ষের প্রথম মুসলমান-সমাট্ বলিয়া গণনা করা যায়। তাহার রাজত্ব হইতে ইব্রাহিম লোদির অধিকার পর্যান্ত ( ১২ - ৬-১৫২৬ খুঃ অঃ ) সমন্বকে পাঠানবংশের অধিকারকাল বলা যায়।

#### नामवःग ।

কুতবউদ্দীন প্রথমাবস্থায় ক্রীতদাস ছিলেন; তদ্বংশীয় ১০ জন নরপতি ইতিহানে 'দাসরাজ' কুতবউদ্দীনের শাসন-সময়ে নাসিরুদ্দীন মূলতান ও দিকু প্রদেশে এবং বথ্তিয়ার বন্ধ ও বেহার প্রদেশের শাসনকর্তা নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আল্তিমিশ্ নামক তাঁহার জনৈক ক্রীতদাস রাজাত্বগ্রহে জামাতৃপদ লাভ করেন। এই ব্যক্তি কুতবপুত্র আরামকে রাজ্যচ্যুত ক্ষিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি মালব জয় করিয়া রাজপুতানা ভিন্ন সমুদায় আর্য্যাবর্ত্ত-ভূভাগে মুসলমান-প্রাধান্ত স্থাপন করিয়াছিলেন।

১২৩৬ খৃষ্টাবে আলতিমিশের মৃত্যুর পর তৎপুত্র রুকুণ্ উদ্দীন্ ও পরে কন্তা স্থলতানা রিজিয়া সিংহাদনে আরোহণ করেন। রিজিয়া ভিন্ন ভারতের মুসলমান-সিংহাসনে আর কোন রমণী আরোহণ করেন নাই। জনৈক ক্রীতদাসের প্রতি সাতিশয় অনুরক্ত থাকায় রিজিয়া রাজ্যচ্যুত হন। তদ-নন্তর তদ্রাতা বহরাম, রুকুণপুত্র মদাউদ ও আলতিমিশ-তনয় নাসিক্দীন যথাক্রমে রাজত্ব করেন। আলতিমিশের রাজস্বকালে তাতার দেশে চেঙ্গিদ্ খাঁ নামে মোগলবংশের বে সৌভাগ্যস্থ্য উদিত হইয়াছিল, তাহারই প্রথরতর কর-প্রদারণে নাসিরের ভারত-সামাজ্য ভঙ্মীভূত হইবার উপক্রম হইয়াছিল। মোগলগণ কএকবার ভারত আক্রমণ করিয়াও দাসবংশের বিশেষ ক্ষতি করিতে পারে নাই। নাসিরের পরলোকান্তে তাঁহার ভগিনীপতি গ্রাফ্লীন বুলবন খাঁ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। তাঁহার রাজ্যকালে वाकालात नवाव जूग्तिल थै। विष्कारी रहेशाहितन। তিনি স্বহন্তে তাঁহাকে নিহত করিয়া স্বীয় পুত্র বথরা খাঁকে বঙ্গ-সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর বথর। খাঁর পুত্র কৈকোবাদ দিল্লী-সিংহাসন প্রাপ্ত হন, তিনি রাজ্য-

রকায় অসমর্থ হইলে, থিলিজিবংশীয় পরাক্রান্ত অমাত্যগণ তাঁহাকে নিহত করিয়া জলাল উদ্দীনকে সিংহাসন প্রদান করিয়াছিলেন।

### দাসরাজগণের সিংহাসনাধিরোহণ-কাল।

| क् छव डे लीन् अर्भान् अर्थ | वर्त्राम 💛 🚥 🚟 ५२७৯           |
|----------------------------|-------------------------------|
| আরাম - ১০০ ১০০ ১২১০        | मनांडेन 💎 🚟 २००५२४४५          |
| আলতিমিশ 🕟 \cdots ১২১১.     | नानित्र উक्तीन् • • > > २ ४ ४ |
| क्रकन् डेन्नीन्>२७৫        | वूलवनः अस्ति अस्ति अस्ति ।    |
| স্থলতানা রিজিয়া… ়…১২৩৬   | देकटकावाम ३२४७                |

### খিলিজিবংশ'।

কৈকোবাদকে রাজ্যচ্যুত করিয়া থিলিজি-রাজ্বংশের প্রতিষ্ঠাতা জলাল উদ্দীন্ দিল্লী-সিংহাসনে সমাসীন হন। তাঁহার উপযুক্ত ভাতুম্বত আলাউদ্দীন বুন্দেলথণ্ড, মালব ও দাক্ষিণাত্য জয় করিয়া পিতৃব্যের শাসনসীমা বিস্তার করিয়া যান। ১২৯৪ খুষ্টান্দে তিনি সদৈত্তে বিন্ধাপর্বত অতি-ক্রম করিয়া মহারাষ্ট্রের যাদববংশীয় নরপতি রামরাজকে আক্রমণ করেন। এরূপ অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হওয়ায়. তিনি নিজ রাজধানী দেবগিরি রক্ষায় সমর্থ হন নাই, স্থতরাং বখ্যতা স্বীকার করিয়া করদানে সম্মত হন। জয়োদ্প্ত আলাউদ্দীন ১২৯৫ খৃষ্টাব্দে রাজধানী অভিমুখে ফিরিতেছেন শুনিয়া, জলাল উল্লসিত মনে তাঁহাকে व्यानिक्रनार्थ व्यथनत रहेराजन, किन्न कृतमना व्यानाजिकीन স্বীয় পিতৃব্যের প্রাণসংহার করিয়া দিল্লী-সিংহাসন অধিকার

আলা উদ্দীনের চিতোর-আক্রমণ-কথা কাহারও অবিদিত নাই। রাণা ভীমসিংহের পত্নী প্রথিতনামা পদ্মিনী দেবী এই যুদ্ধে চিতানলে আত্মবিসর্জন করেন। দিল্লীশ্বরের বিখ্যাত সেনানী রাজপুতবংশীয় মালিক কাফুর কর্তৃক পরিচালিত দাক্ষি-ণাত্য-বিজয়-বাহিনী দেবগিরি ও দারসমুদ্রের যাদবরাজ এবং ওরঙ্গলের কাকতেয়দিগকে পরাভূত করিয়া রামেশ্বর পর্য্যন্ত দক্ষিণ ভারত উৎসাদিত করিয়াছিলেন। তাঁহার অন্যতম रमनानी উवघ थाँ >२२१ थृष्टीत्म कर्नावरक পরাজিত করিয়া গুজরাত অধিকার করেন, কিন্তু অস্থিরচিত্ততা ও কর্ত্তব্যহীনতা হেতু দিল্লীশ্বরকে আর অধিক দিন এ স্থ্য-সামাজ্য ভোগ করিতে হয় নাই। তাঁহার অধীনস্থ মুদলমান শাদনকর্ত্তাগণের বিদ্রোহ, কুতলু খাঁ-পরিচালিত মোগলদৈত্তের আক্রমণ এবং চিতোর, গুজরাত ও মহা-রাষ্ট্র প্রদেশের হিন্দুনরপতিগণের স্বাধীনতা-লাভ-প্রয়াস, শেষ জীবনে তাঁহাকে বড়ই ব্যতিবাস্ত করিয়াছিল। ১৩১৬ খৃ প্লাকে

তাঁহার মৃত্যুসময়ে হরপালদেব দাক্ষিণাত্যে স্বাধীনতা-ধ্বজা উড়াইয়াছিলেন।

আলাউদ্দীনের মৃত্যুর পর কাফুর সিংহাসন-অধিকারের চেষ্টা করেন, কিন্তু সমাটের তৃতীয় পুত্র মুবারক তাঁহাকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়া সিংহাদনে সমাসীন হন। রাজপদে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি, আপন ভ্রাতা ও শত্রুপক্ষীয় অমাত্য-বর্গের নিধন সাধন করেন। অনন্তর দাক্ষিণাতো অগ্রসর হইয়া হরপালদেবকে পরাজিত ও নিহত করিয়াছিলেন। মালিক थमक नामक हम्लामधर्यातलधी करेनक हिन्तू जाँहात বিশেষ প্রিয়পাত ছিল। রাজান্তগ্রহে ঐ ব্যক্তি রাজ্যের হত। কর্তা হইয়াছিল। দিল্লীতে মগু-পান-নিরত ও স্থপশ্যায় শরিত থাকিয়া মুবারক যথন স্বীয় ঐখর্য্যরাশি উপভোগ করিতেছিলেন: তথন তাঁহার প্রিয়তম থস্ক দাক্ষিণাত্য ও মলবার-উপকূলবর্ত্তী প্রদেশ-সমূহ জন্ন করিয়া তাঁহার সমূদ্ধি-রাশি গ্রাস করিতে অগ্রসর হইলেন এবং সদৈক্তে প্রত্যাগত হইয়া মুবারককে হত্যা করিলেন। কিন্তু তাঁহার সিংহাসন লাভের স্বথম্বপ্ন অচিরে ভাঙ্গিয়া গেল। পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা গিয়াস উদ্দীন্ তোগলক, সদৈত্যে উপস্থিত হইয়া দিল্লী অধিকার পূর্বাক থসককে নিহত করিলেন (১৩২১)।

থিলিজিবংশের অধিকার-কাল ( ১২৮৮-১৩২১ )।

জনান উদ্দীন্ · · · · › ১২৮৮ মুবারক · · · · › ১৩১৬ আনা উদ্দীন্ · · · · · ১২৯৫ থস্ক · · · · · ১৩২১

#### তোগলকবংশ।

মালিক কাফুর ও মালিক খুস্ক সমগ্র দাক্ষিণাত্যভূমি মুসলমান-শাসনাধীন করিলেও তৎকালে মহারাষ্ট্রভূমি হিন্দুরাজন্তবর্গের প্রাধান্ত-পূর্ণ ছিল, কিন্তু গিয়াস্ উদ্দীন্ তদ্দেশ অধিকার করিয়া হিন্দুশাসন উচ্ছেদ করিয়াছিলেন। বিদর ও ওরঙ্গলরাজ কর দিয়া অব্যাহতি পান। তিনি স্থবর্ণগ্রাম জয় করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাগত হইলে, পুত্র জুনা খাঁর (আলুফ্ খাঁ) যড়যন্ত্রে নিহত হন।

বৃদ্ধ পিতাকে শমনভবনে প্রেরণ করিয়া 'মহম্মদ তোগলক' নাম গ্রহণপূর্বক আলুফ খাঁ ১৩২৫ খৃষ্টাব্দে পাঠানরাজসিংহাসনে উপবেশন করেন। তিনি নানাশাস্ত্রে স্থপণ্ডিত
ও নানা বিভায় পারদর্শী হইলেও একমাত্র অবিমুয্যকারিতাই
তাঁহার সমস্ত অনর্থ বা দোষের আকর হইয়াছিল।
দৌলতাবাদে রাজধানী প্রতিষ্ঠাকত্মে তিনি দিল্লীর অধিবাসিবুলকে ধেরূপ নিগৃহীত করিয়াছিলেন, তাহারই
অম্ক্রপ হঠকারিতায় তাঁহার চীন ও পারস্ত-অভিধান অকালে
বিলম্ব পাইয়া যায়। প্রভৃত ধন ও অসংখ্য সেনা বুথা নষ্ট

হওয়ায়, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিশৃঞ্জলতা উপস্থিত হয়। তিনি
স্বীয় রাজকোষ পূরণকরে (নোটের ভায়) তাম্রখণ্ড
প্রচলনে ব্থা চেষ্টা পান। অভিমত বিষয়ে অক্তকার্য্য হইয়া,
তিনি প্রজাবর্গের উপর অসঙ্গত কর-সংগ্রহের ব্যবস্থা
করিলে, রাজ্যমধ্যে ঘোর বিপ্লব সংঘটিত হইয়া পড়ে এবং এই
বিজোহের সময় দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতের কতকগুলি
জনপদ হিল্রাজবংশের ও স্থানীয় মুসলমান শাসন কর্তাদিগের
করতলগত হয়।

মহম্মদের কোন পুত্রসন্তান ছিল না। ১৩৫১ খৃষ্টাব্দে মহম্মদের মৃত্যুসংবাদ দিল্লীতে পৌছিলে, খাজা জহান একটী ৬য় বংসরের বালককে রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ঐ সময়ে ফিরোজ তোগলক সৈনিকবিভাগে নিষুক্ত ছিলেন, কিন্তু মহম্মদের অন্তিম-প্রার্থনামুসারে তদীয় ভাতুপুত্র ফিরোজকে সিংহাসনে উপবেশন করান হয়।

মহন্দদ নিজবীর্য ও বুদ্ধিবলে যে বিশাল ভারতসামাজ্য হাপন করিরাছিলেন, শেষজীবনের হর্ব্দ্দিতা হেতু তাহার মূলচ্ছেদ করিয়া বান। পরবর্ত্তী মোগলসমাট অকবর শাহ স্বীয় অপূর্ব্ব মৈত্রী-কৌশলে যে দৃঢ়বন্ধনে ভারতসামাজ্য আবদ্ধ করিয়াছিলেন, এক অরঙ্গজেবের বুদ্ধিহীনতায় তাহার দৃঢ়গ্রন্থি শিথিল হইয়াছিল। এতদ্ভিন্ন তৎকালে পাঠান-সেনা-মধ্যে বিভিন্ন শ্রেণীর মুসলমানের সমাবেশ হওয়ায় রাজ্য মধ্যে বিশৃদ্ধালতার হত্তপাত হয়। তুর্ক, আফগান, মোগল ও ইস্লামধর্মাবলম্বী হিন্দুগণ পরস্পরের প্রস্পরের প্রাধাত্ত-স্থাপনে যত্নশীল ছিলেন। স্কৃতরাং বিভিন্ন সম্প্রদায়ী সেনাদল ও শাসনকর্ত্তাগণের পরস্পর বিরোধ অবশুস্তাবী হইয়াছিল।

ফিরোজ তোগলক রাজাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া প্রথমেই দাক্ষিণাত্য ও বাঙ্গালার নরপতিদিগকে দিল্লীর অধীনতা-শৃঙ্খলে আবদ্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের উদারপ্রকৃতিগুণে স্বল্পমাত্র কর লইয়াই তাঁহাদিগকে স্বাধীনভাবে আপনাপন রাজকার্য্যুপরিচালনা করিতে আদেশ দিলেন। ফিরোজাবাদ নগরস্থাপন, মস্জিদ্, প্রাসাদ, বিভালয়, চিকিৎসালয়, সেতু, সরাই, ম্সাফির-থানা, কৃপ ও কীর্ত্তিগুভ প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা, শতক্র, কাগার ও যমুনা নদী হইতে থাল-কর্ত্তন, বাঁধ-নির্মাণ ও স্ক্রির্থ জলাশয়-নির্মাণ প্রভৃতি তাঁহার জীবনের প্রধান কার্য্য ছিল। রাজ-ঐশ্বর্যে বীতস্পৃহ হইয়া তিনি ১০৮৭ খৃষ্টাকে স্বীয় পুত্র নাসির উদ্দীন মহম্মদের জন্ম সিংহাসনত্যাগ করেন। কিন্তু বালক স্বীয় বুদ্ধিবিপর্যায়ে ভাত্বর্গের বিরোধী হওয়ায় দিল্লীনগরে মহাহত্যাকাও ঘটে। এই ঘটনার পর ফিরোজা

পুনরার শাসনভার গ্রহণ করেন। ১৩৮৮ খৃষ্টান্দে তাঁহার মৃত্যুর পর পৌত গিয়াস উদ্দীন্ সিংহাসন প্রাপ্ত হন। নিরম্ভর মন্তপানে আসক্ত থাকার তাঁহারে স্বসম্পর্কীয় ভ্রাতৃগণ তাঁহাকে ১৩৮৯ খৃষ্টান্দে ৫ মাস রাজ্যভোগের পর নিহত করেন।

গিয়াসকে শমন-সদনে প্রেরণ করিয়া পুণ্যাত্মা কিরোজের অন্তত্তম পৌত্র আবৃবধর দিল্লী-সিংহাসন অধিকার করেন।
দশমাস রাজত্বের পর উক্ত বর্ষের নবেম্বর মাসে ফিরোজের অপর পুত্র যুবরাজ মহম্মদ খাঁ কর্তৃক আবৃবধর রাজ্যচ্যুত্ত হন। ১৩৯০ খৃষ্টাব্দে তিনি নাসির উদ্দীন্ মহম্মদ তোগলক নাম গ্রহণপূর্বক দিল্লীর সিংহাসনে উপবেশন করেন। পরে তাঁহাকে আবৃবধর ও মেবাতী-রাজপুতগণের বিজ্যোহদমনে বন্ধপরিকর হইতে হয়। আবৃবধর তাঁহাকে দিল্লী হইতে বিতাড়িত করে এবং মেবাতীবিপ্লবে তাঁহার রাজধানী লুন্তিত হয়। উভয় যুদ্ধের দারুণ পরিশ্রমে তিনি রোগগ্রস্ত হন এবং তাহাতেই (১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে) তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

তাঁহার পুত্র হুমায়ুন ৪৫ দিন রাজত্বের পর হঠাৎ মৃত্যু-মুখে পতিত হন, স্কুতরাং সিংহাসন লইয়া পুনরায় বিভাট উপস্থিত হয়। অতঃপর মৃতরাজা নাসির উদ্দীন্ মহম্মদের অত্তম পুত্র মাহ্মাদকেই সিংহাছনে বসান সাধারণের অভিপ্রেত হয়। পাঠান-রাজবংশের অধঃপতনের প্রাকালে বে শাসন-বিশৃঞ্জলতা সমুপস্থিত হয়, তাহাই সমগ্র ভারতে व्याश्व रहेशा वाशीनताकामम्र मः गर्धन करत । वानक माक्षु एनत রাজত্ব সাধারণের অভিমত ছিল না। একদল মান্ধ্য লইয়া প্রাচীন দিল্লী-প্রাসাদে রহিলেন। অপরে ফিরোজ তোগলকের পৌত্র নদরৎ খাঁকে লইয়া ফিরোজাবাদে রাজমুকুট পরা-हेलन। अभाजाभागत गृह-विश्वाद मिल्ली नगती बनगृज हहेरा লাগিল। ৩ বর্ষ অজঅ রক্তপাতের পর, ১৩৯৬ খুষ্টাবেদ একবাল খাঁ মাহ্মাদকে হন্তগত করিয়া নসরৎ খাঁকে নগর इटेट ठाफ़ारेबा एनन। এই রাষ্ট্রবিপ্লবের সময় বাঙ্গালা, মালব, থালেশ, গুজরাত প্রভৃতি স্থানের শাসনকর্তাগণ স্বাধীন হইলেন। জগদিখ্যাত মোগল-সমাট তৈমুরলঙ্গ সমর-কন্দে থাকিয়া এই পাঠান-বিপ্লবের বিষয় অবগত হন। তিনি অবসর বুঝিয়া স্বীয় বিপুল সেনাদল দিল্লী-অভিমুখে পরিচা-লিভ করেন।

১৩৯৮ খুপ্তাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে সিন্ধুনদ অতিক্রম করিয়া তিনি পঞ্জাব প্রদেশ লুগুন করিতে করিতে জামুয়ারী মাসে পাণিপথের পথ ধরিয়া ফিরোজাবাদের সমূথে উপনীত হন। এই যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মাক্ষুদ উজীর গুজরাত প্রদেশে পলায়ন করেন। তৈমুর আপনাকে ভারতের সমাট্ বলিয়া ঘোষণা করিয়া স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে সৈয়দ থিজির খাঁকে লাহোর-রাজধানীতে আপনার প্রতিনিধিরূপে রাথিয়া যান। ইহার পর বিভিন্ন স্থানের মুসলমান-শাসনকর্তাগণ স্বাধীনভাবে শাসন-বিস্তার করিতেছিলেন। প্রথমে নসরং খাঁ দিল্লী অধিকারের চেষ্টা করেন, পরে মাক্ষুদ উজীর একবাল খাঁর সহযোগে দিল্লীধামে প্রবেশপূর্ক্তক নম্ভ রাজ্য উনারের প্রয়াস পান। এখানে ১৪১২ খ্রীকে মহম্মদের মৃত্যু ঘটে। তাঁহার সঙ্গে সংস্কৃই তোগলকবংশের রাজ্য লোপ হয়।

তোগলকবংশের অধিকার-কাল।

গিয়াস্উদ্দীন ১৩২১ খৃঃ অঃ
মহম্মদ তোগলক ১৩২৫ খৃঃ অঃ
ফিরোজ ( ঐ ) ১৩৫১ খৃঃ অঃ
নাগির উদ্দীন্ মহম্মদ ১৩৮৭ খৃঃ অঃ মাসাল্লকাল।
ফিরোজ ( পুনরায় ) ১৩৮৮ খৃঃ অঃ
গিয়াস উদ্দীন্ ১৩৮৮ অক্টোবর হইতে ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী
আব্বথর ১৩৮৯ ফেব্রুয়ারী হইতে নবেম্বর পর্যান্ত।
নাগিরউদ্দীন মহম্মদ ( ২য় ) ১৩৯০-১৩৯১ খৃঃ অঃ
হুমায়ুন .....৪৫ দিন মাত্র।
মাক্ষুদ ....৪৫ দিন মাত্র।
মাক্ষুদ ....১৩৯৪-১৪১২, মধ্যে ১৩৯৯ খৃষ্টাব্দে ৫ দিন
তৈমুরলঙ্গ রাজত্ব করেন।

#### टेमग्रह्याः ।

মহম্মদের মৃত্যুর পর অমাত্যগণের অন্ধরে উজীর-প্রধান ও সেনাপতি দৌলং খাঁ লোদীকে সিংহাসনে অভিষক্ত করা হয়। লাহোর-প্রতিনিধি খিজির খাঁ তাঁহাকে পরাজিত করিয়া দিল্লী অধিকার করেন। বন্দি-অবস্থার ১৪১৬ খঃ অঃ দৌলতের মৃত্যু হয়। ১৪১৬-২১ খঃ অঃ পর্যাস্ত থিজির খাঁ দোর্দ্ধিও প্রতাপে দিল্লীর পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ শাসন করিয়া ছিলেন। ১৩২২ খঃ অঃ তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র ম্বারক সিংহাসন লাভ করেন। তিনি ১৪৩৫ খুষ্টাব্দে স্বীয় বেতনভোগী হিন্দুকর্ম্মচারীদিগের হস্তে নিহত হন। তৎপরবর্তী সৈয়দ্বাজ মহম্মদ (১৪৩৫-১৪৪৫ খঃ অঃ) ও আলাউদ্দীনের (১৪৪৫-১৪৭৮ খঃ অঃ) রাজ্যকালে বিভিন্ন শাসনকর্তাগণের বিদ্যোহন্দমন ব্যতীত উল্লেখযোগ্য কোন ঘটনাই ঘটে নাই। আলাউদ্দীন্ সাত বৎসর রাজ্যের পর ১৪৫২ খঃ অঃ স্বীয় জাতার জন্ম সিংহাসন পরিত্যাগপুর্বক রাজকীয় কোলাহল হইতে

অবসর গ্রহণ করিয়া বদাউনের নিভৃত নিলয়ে ধর্মালোচনায় নিরত হন। তাঁহার অবসরসময়ে বহুলোল লোদীনামা জনৈক সম্রান্তবংশীয় আফগান, রাজকার্য্য পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। আলাউদ্দান্ তাঁহাকেই স্বীয় উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়া যান।

#### লোদীবংশ।

বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়া লোদীবংণীয় আফগান-গণ ক্রমশঃ উন্নতি লাভ করেন। থিজির খাঁর সহিত তোগলকাধীন উজীর একবাল খাঁর যুদ্ধসময়ে বহুলোল লোদীর খুলতাত স্বহস্তে একবালের প্রাণ সংহার করেন। ক্রতোপকারের পারিতোষিক স্বরূপ তিনি সৈয়দ-প্রতিনিধি কর্ত্তক সরহিন্দের শাসনকত্ত্বি লাভ করেন। ঐ ব্যক্তি ভ্রাতৃষ্পুত্র বহুলোলের সহিত নিজ ক্যার বিবাহ দেন \*। পিতৃব্যের মৃত্যুর পর তিনি সর্হিন্দের শাসনকর্তৃত্ব লাভ ক্রমে তাঁহার যশোভাতি চারিদিকে করিয়াছিলেন। বিকীর্ণ হইলে আলাউদ্দীনের দৃষ্টি আরুষ্ট হয়। সৈয়দরাজ তাঁহাকে উজীর পদ দিয়া বিশেষ সন্মাননা করেন। ১৪৭৮ খঃ অঃ সিংহাদনে অধিরোহণ করিলেও প্রকৃতপক্ষে ১৪৫২ (মতান্তরে ১৪৫০) খৃষ্টাকে আলাউদ্দীনের বুদাউন প্রস্থানের পর হইতেই বহলোলের দিল্লীরাজ্যশাসনকাল কল্পনা করা যায়। ২৬ বংসর যুদ্ধের পর তিনি শর্কি রাজগণের নিকট হইতে জৌনপুর কাড়িয়া লন। বহলোল নিজ অধিকৃত হিমালয় হইতে বারাণদী পর্যান্ত ভূভাগ তাঁহার পাঁচ পুত্রকে বিভাগ করিয়া দিতে ইচ্ছুক হন, কিন্তু অমাত্যবর্গের প্রার্থনায় তাঁহার মে ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত হইতে পারে নাই। অমাত্যগণ তাঁহার এক পৌত্রকে এবং বেগম সাহেবা তাঁহার পুত্র নিজাম খাঁর জন্ম সিংহাসন রাখিতে বহুলোলকে অনুরোধ করেন। এরূপ গোলবোগের মধ্যেই রাজার মৃত্যু ঘটে।

পৌত্রকে সিংহাসন দিতে বহ্লোলের ও তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র বর্বাক খাঁর অভিমত থাকিলে ও অমাত্যগণ যুবরাজ নিজাম খাঁকেই সিংহাসনে অধিষ্ঠিত করেন। তিনি সিকেন্দর লোদী নাম ধারণপূর্বক দিল্লী-সিংহাসনে আসীন হইয়াই বিক্দাচারী স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বার্কাকের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ করেন এবং পরিশেষে তাঁহাকে জোনপুরের শাসনকর্তৃত্ব হইতেও বঞ্চিত করিয়াছিলেন। মালব, বুন্দেলথও প্রভৃতি স্থানের হিন্দুরাজগণ তাঁহার হস্তে নিগৃহীত হইয়াছিলেন। ১৫১৭ খ্টাকে তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে, তৎপুত্র ইব্রাহিম লোদী দিল্লীশ্বর হইয়াছিলেন, তাঁহার ভ্রাত্বিরোধ ও তাঁহার পিতার হিন্দুবিরোধ ইতিহাসে অতুলনীয়।

তাঁহার রাজ্যকালে বেহারের শাসনকর্তা বাহাছর খাঁ লোহানী ও পঞ্জাবপতি দৌলং খাঁ লোদী দিল্লীর অধীনতাপাশ উচ্ছেদ করেন। দৌলতের সাদর আমন্ত্রণে মোগলসমাট্ বাবর, সসৈত্যে কাব্ল হইতে আসিয়া পাণিপথের রণক্ষেত্রে ১৫২৬ খৃঃ অঃ ইব্রাহিমকে পরাজিত ও নিহত করিয়া দিল্লীরাজ-দিংহাসন অধিকার করেন, ইব্রাহিমের পতন হইতে পাঠান-বংশের নিগুর অত্যাচার ভারত হইতে লোপ পাইয়াছিল।

পাণিপথ-যুদ্ধের অবসান হইলে, মোগলের সোভাগ্যলক্ষী ভারতসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন, কিন্তু মোগলরাজবংশের অধিষ্ঠানের পূর্ব্বে, পাঠানশাসনে প্রপীড়িত হইয়া

যে সকল মুসলমানবংশ দাক্ষিণাত্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া
স্বাধীনভাবে শাসনবিস্তার করিয়াছিলেন, এথানে তাহারই
সংক্ষেপ-পরিচয় প্রদত্ত হইল।

পাঠান-রাজত্বে ভারতের প্রকৃত অবস্থা।

মহমদ তোগলকের কঠোর অত্যাচারই পাঠান-সাম্রাজ্যের অবনতির মূল কারণ। তাঁহার পরবর্তী অর্দ্ধশতাক মধ্যে পাঠানরাজবংশের সম্পূর্ণ অধঃপতন ঘটিয়াছিল। এই পতন-প্রসঞ্জে স্থানে কএকটা স্বাধীন-মুসলমানরাজ্যের অভ্যাদয় হয়। যে সমস্ত হিন্দু ও মুসলমান রাজগণ পাঠানের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা সকলেই রাজকর প্রদান করিতে বাধ্য ছিলেন, কিন্তু অভ্যাভ্য সকল বিষয়েই তাঁহারা স্বাধীনভাবে কার্য্য করিতেন।

এই সকল মুসলমান-শাসনকর্ত্তাগণ সময়ে সময়ে হিন্দ্
কর্মচারিগণের উপর বিশ্বাসন্থাপনপূর্ব্বক রাজকার্য্য সম্পন্ন
করিতেন, কিন্তু যেথানে মোলাদিগের প্রভাব বিস্তৃত ছিল,
সেইথানেই হিন্দৃগণ বিশেষরূপে নিগ্রহ ভোগ করিতেন। এই
বিদ্বেষা মেচছগণের উপদ্রবে কাশী ও পুরীধাম ব্যতীত কুক্রক্ষেত্র, প্রভাস, বৃন্দাবন, অযোধ্যা ও গুজরাত প্রদেশের নানা
তীর্থক্ষেত্র ও মন্দিরাদি উংসাদিত এবং তংপরিবর্ত্তে অনেক
মসজিদ্ প্রভৃতি নির্মিত হইয়াছিল। এই নিগ্রহের সময় অসংখ্য
তেলী, জোলা, নিকারি, পাঁজারি, পটুয়া ও পার্ব্বতীয়
বিভিন্ন জাতি ইস্লামধর্মে দীক্ষিত হয়। হিন্দুশক্তির অভাব

<sup>\*</sup> মুদলমান ইতিহাসে বহুলোলের জন্ম বিবরণ এইরূপ লিখিত আছে।
বহুলোল যথন মাতৃগর্ভে জঠরমন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন, তথন বিধির বিপাকে
গৃহছাদ ভগ্ন হওয়াও তাঁহার মাতার মৃত্যু হয়; কিন্তু গর্ভস্থ শিশু জীবিত
থাকায় গর্ভ বিদারণ করিয়া সেই ক্রণকে পিতৃব্যু শাহ লোদী বিশেষ যত্নে লালন
পালন করে। বহুলোলের অলৌকিক জন্মলক্ষণ দেখিয়া শাহ লোদী তাঁহার
বহুলোল নাম রাথিয়া দেন। পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে তিনি বিশেষ উন্নত
হইয়াছিলেন। [বহুলোল লোদী দেখ।]

হেতু ধর্মলোপ হইতেছে দেখিয়া ব্রাহ্মণগণ এই সময়ে সামাজিক ও পারিবারিক বিধিনিয়ম-সংকারের জন্ম শ্বৃতিসংগ্রহ করিয়া হিন্দ্ধর্ম রক্ষা করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাই আমরা মুসলমান প্রাহ্মভাবের বিভিন্ন সময়ে মাধবাচার্য্য, বিশ্বেশ্বর ভট্ট, চণ্ডেশ্বর, বাচস্পতিমিশ্র, আচার্য্য চূড়ামণি, প্রতাপরুদ্র, রযুনন্দন ও কমলাকর প্রভৃতিকে হিন্দ্ধর্মরায় তংপর দেখিতে পাই।

পাঠান-দংঘর্ষণের বিশেষ আলোড়নে হিন্দুসমাজে একটা মহৎ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছিল। মুদলমানের একেশ্বর উপাসনার অত্নকরণ করিয়া হিন্দুগণ একেশ্বরবাদী ধর্মপ্রবর্তনে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। খৃষ্টপূর্ব্ব ৫ম ও ৬৯ শতান্দে জৈন ও বৌদ্ধ-প্রাছ্র্তানের সময় ব্রাহ্মণ, ভিক্ষু ও আচার্য্যগণের হস্তে যেরূপ ধর্মবিস্তারের পছা উন্মুক্ত হইয়াছিল, খৃষ্টীয় ১৫শ বা ১৬শ শতান্দেও তদ্ধপ বাহ্মণ ব্যতীত সাধু সন্মাসীর যত্নে ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি পাইয়াছিল। পূর্ব্বোক্ত সময়ে পালি ও মাগধী প্রভৃতি ভাষায় ধর্মগ্রন্থসমূহ রচিত হইয়া তত্তন্তাবা যেরূপ পুষ্ঠ ও পাঠ্যরূপে নির্বাচিত হইয়াছিল, এই সময়েও চৈতত্যের প্রভাবে বাঙ্গালা, নানক হইতে পঞ্জাবী, কবীর হইতে হিন্দী ও তৃকারাম হইতে মহারাষ্ট্রী ভাষায় নানাগ্রন্থ প্রচারিত হয়।

একদিকে বেমন ধর্মবিপ্লবে ভারতে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সমাবেশে ভারতীয় হিন্দুগণের ধর্মপ্রাণ উত্তেজিত হইয়া ছিল, অন্তাদিকে তেমনি রাষ্ট্রবিপ্লব-প্রবাহে ভারতের নানাস্থানে থণ্ডরাজ্যসমূহ স্বীয় স্বীয় স্বাধীন-শাসন বিস্তার করিয়াছিল। ইহাতে দাক্ষিণাত্যে কএকটা হিন্দুরাজ্য স্থাপিত হইলেও মুসলমানের হিন্দুবিছেষে দেশোৎসাদনকর মহৎ অমঙ্গল সাধিত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের শাসন-বিশৃত্থলার স্বর্ণগ্রাম ও গোড়ের শাসনকর্তারা বিদ্রোহী হন। অবশেষে গোড়েশ্বর সামস্উদ্দীন্ সমগ্র বাঙ্গালা অধিকারপূর্ব্বক স্বাধীনভাবে রাজ্য করিতে থাকেন। ফিরোজ তোগলক ইহাঁকে দমন করিতে না পারিয়া, ১৩৫৭ খুগ্রাকে স্বাধীন বলিয়া স্বীকার করেন। ইহার পর দিনাজপুরের হিন্দু রাজা গণেশ (কংস) সামস্ উদ্দীনের পৌত্রকে নিধন করিয়া ১৪০৫ খুগ্রাকে সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। তাঁহার বংশীয়গণ প্রায় ৪০ বর্ষ কাল রাজ্য করিয়াছিলেন। ১৪৪৫ খুঃ অঃ তাঁহার বংশধরকে রাজ্যচ্যুত করিয়া পুনরায় সামস্ উদ্দীনের বংশধর ইলায়স্শাহী রাজগণ ৪২ বংসর রাজ্য করেন। তাঁহাদের রাজ্যত্বের শেষ সময় থোজা ও হাব্দিগণের বিপ্লবে আলোড়িত হইয়াছিল। হাব্দিস্দর্দার ফিরোজ পুরবী (১৪৬১-১০ খুঃ অঃ) বিশেষ দক্ষতার সহিত

রাজকার্য্য পরিচালন করিয়াছিলেন। তৎপুত্রকে রাজ্যচ্যুত করিয়া মুজঃফর হাব্সি সিংহাসন অধিকার করিলেন; কিন্তু অমাত্যবর্গ ১৪৯৬ খৃঃ অঃ ষড়যন্ত্র করিয়া তাঁহাকে নিধন-পূর্বক উজীর দৈয়দ সরিফকে সিংহাসন প্রদান করেন।

মন্ত্রিপ্রধান আলাউদ্দীন্ হুসেন-শাহ নামধারণ করিয়া বাঙ্গালা শাসন করিতে থাকেন। ১৪৯৪ খৃষ্টান্দে তিনি থোজা হাব্সিদিগকে রাজ্য হইতে বহিন্ধুত করিয়া দেন। বাল্যকালে স্থবুদ্দি খাঁ নামক জনৈক কায়স্থ রাজকর্মচারীর অধীনে কর্ম্মনলে তিনি হিন্দুর সৌজত্যে বিশেষ প্রীত ছিলেন। হিন্দুর প্রতি শ্রদ্ধাপরবশ হইয়া তিনি রূপ ও সনাতন নামক ধার্ম্মিক হিন্দুপ্রবর্কে রাজকার্য্যে নিযুক্ত রাথিয়াছিলেন। তৎপুত্র নসরৎ শাহ ও মান্ধাদ্দ সাহের রাজত্বের ১৫৩৬ খৃঃ অঃ শেরশাহ মান্ধাদকে পরাজিত করিয়া বাঙ্গালার স্থলতান হন। তদ্বংশীয়ণ্য দিলী হইতে বিতাড়িত হইলে সামর্থ্যহীন হইয়া পড়েন। ১৫৬৩ খৃঃ অঃ করাণীবংশীয় স্থলিমান তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গিসংহাসন কাড়িয়া লয়েন।

স্থলিমানের হিন্দু-ধর্মত্যাগী রিখ্যাত দেনানী কালাপাহাড়
১৫৬৫ খৃঃ আঃ মুকুলদেবকে পরাজিত ও জগন্নাথ-মূর্ত্তি দগ্ধ
করিয়া বঙ্গে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। ১৫৭২ খৃঃ আঃ
স্থলিমানের মৃত্যুর পর তদ্ভাতা দাউদ খাঁ বাঙ্গালার সিংহাদন
প্রাপ্ত হন। তাঁহার সহিত মোগলস্মাট্ অকবর শাহের বিরোধ
উপস্থিত হওয়ায় বাঙ্গালা প্রদেশ ১৫৭৫ খৃঃ আঃ মোগলসামাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছিল।

মহম্মদ তোগলকের শাসনকর্ত্ত। মালিক উস্ শর্ক (খোজা জহান্) ১৩৯৪ খৃষ্টাব্দে জৌনপুরে স্বাধীনশাসন বিস্তার করেন। তদ্বংশীয় ৬ জন রাজা জৌনপুরনগরী সৌধমালায় বিভূষিত করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী কর্তৃক জৌনপুর বিধ্বস্ত হইলে শর্কিবংশের অবসান হয়। [জৌনপুর দেখ]

তৈম্ব-লঙ্গের ভারতাক্রমণ-সময়ে (১৪৪৩ খৃঃজঃ) দিল্লীশ্বর মূলতান প্রদেশে শাসন-শৃঙ্খলা-স্থাপনে অক্ষম হইলে, তথাকার অধিবাসিগণ সেথ য়ূপ্রফ নামক জনৈক ব্যক্তিকে রাজা মনোনীত করে। ১৪৪৫ খৃঃ জঃ লুঙ্গবংশীয় যায় শিহরা তাঁহাকে নিহত করিয়া মূলতান অধিকার করেন। ১৫৩৭ খৃঃ জঃ পর্যান্ত লুঙ্গবংশীয় রাজগণ এখানে রাজত্ব করিয়াছিলেন। তৎপরে সিন্ধুপ্রদেশের শাসনকর্ত্তা শাহ ভ্রেন অর্থ মূলতান জয় করেন। স্যাট্ অকবর শাহ অর্থ্নরাজ্য নিজ শাসনাধীন করিয়াছিলেন। [মূলতান দেখ]

গুজরাতের শাসনকর্ত্তা ফর্হাৎ-উল্-মুলক্ হিন্দুর পক্ষাব-লম্বন করিয়া হিন্দুমন্দিরাদি নির্মাণ করিতেছেন শুনিয়া, দিল্লী- শ্বর ১০৯১ খৃঃ অঃ জাফরনামা জনৈক বিধ্বা রাজপুতকে শাসনকর্তা নিযুক্ত করিয়া পাঠান। ১০৩৬ খৃঃ অঃ মান্ধুদ্-বিদ্ধস্ত দোমনাথ-মন্দির ভীমদের কর্তৃক পুনঃসংস্কৃত হইলেও জাফরের হস্তে পুনরায় নই হইয়ছিল। ঐ সঙ্গে অভাত মন্দির ও তীর্থক্ষেত্রসমূহ জাফর কর্তৃক অপবিত্রীকৃত হয়। ১০৯৬ খৃঃ অঃ জাফর স্থলতান মুজঃফর শাহ নাম গ্রহণপূর্বক রাজ্যশাসন করেন। তাঁহার বংশধর আন্দদ তাঁহার মৃত্যুর পর (১৪১২ খৃঃ অঃ) অনহিলপত্তন হইতে আন্দাবাদে রাজধানী পরিবর্তন করেন। মালবরাজ হুসঙ্গ শাহ এবং থান্দেশের ফরুকি-রাজগণ তাঁহার নিকট পরাজিত হইয়াছিলেন। ত্রহংশধর মান্ধুদ্বিগাড়া জুনাগড় ও চম্পানগরের হিন্দুসামস্তরাজ্য এবং ২য় মুজঃফর মালব জয় ও পর্তুনীজদিগকে সমুদ্রবক্ষে পরাজিত করিয়াছিলেন।

১৫২৬ খৃঃ অঃ, বাহাছরশাহ সিংহাসনে অধিরোহণ করিয়া মালব আক্রমণ করেন। ১৫৩৭ খৃঃ অঃ মালবরাজ্য তাঁহার অধিকৃত হইরাছিল। চিতোরের রাণা সংগ্রামসিংহ মালবরাজ্যের সহায়তা করায় ১৫২৯ খৃঃ অঃ তিনি চিতোর অবরোধ করিয়াছিলেন। সংগ্রামসিংহের মৃত্যুর পর তিনি চিতোর অধিকার করিলে, রাজপুত-কুলললনাগণ চিতারোহণপুর্বক স্বর্গধামে গমন করেন। এই অবরোধের সময় ভারতে সর্ব্ব

রাণা সংগ্রামসিংহের বিধবা-পত্নী রাণী কর্ণাবতী বৈরনিধ্যা-তন-পরবশ হইয়া মোগলস্মাট্ হুমায়ুনের শরণাপন্ন হন এবং 'রাখি' প্রেরণ দারা তাঁহাকে মিত্রতাস্থতে আবদ্ধ করেন। তদনুসারে হুমায়ুন চিতোর অধিকারপূর্ব্বক গুজরাত আক্রমণ कतित्न, ताराइत भार नीउँ चीत्र भनारेशा यान। পর्जु शीख-গণ বহুকাল হইতে বাণিজ্যের জন্ম দীউ দ্বীপের আকাজ্জ। করিতেছিলেন। হুমায়ুন কভূ ক তাড়িত বাহাহরশাহ পর্ত্ত-গীজের আশ্রম গ্রহণ করিলে,পর্জু গীজগণ তাঁহাকে দীউ ছাড়িয়া দিতে বাধ্য করেন। তৎপরে শেরশাহ-বিপ্লবে হুমায়ুন বিতা-ড়িত হইলে তিনি স্বাধীন হইয়া রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। পর্ত্ত গীজগণের সহিত সন্ধি-ভঙ্গের প্রয়াস পাইতেছেন দেখিয়া, পর্তু গীজনেতাগণ ১৫৫৭ খৃঃ অঃ তাঁহাকে নিমন্ত্রণপূর্বক হত্যা করেন। গুজুরাতের শেষ রাজা ৩য় মুজঃফর স্বীয় রাজ্য সমাট্ অকবর শাহকে সমর্পণ করিয়া ১৫৭২ খৃঃ অঃ দিল্লীর মন্ত্রিত্ব লাভ করিয়াছিলেন। অবশেষে তিনি দিল্লী হইতে পলায়ন করিয়া রাজ্যোদ্ধারের চেষ্টা পান, কিন্তু অক্তকার্য্য হওয়ায় তিনি শেষজীবন কাঠিয়াবাড়ের হিন্দু নরপতি রায়-সিংহের আশ্রমে অতিবাহিত করিতে বাধ্য হন। [গুর্জার দেখ।]

দিলাবর খাঁ ঘোরি নামা ফিরোজ ভোগলকের জনৈক অমাত্য মালবের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তিনি ১৪০১ ধৃঃ অঃ স্বীয় সাধীনতা স্থাপন করিয়া মাণ্ডুনগরে রাজধানী প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। হোমেঙ্গাবাদ-স্থাপয়িতা তৎপুত্র হোদক্ষ বিশেষ রণদক্ষ ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর মান্ধ্ থিলিজি মালব জরপূর্বক আজমীর, করোলী ও রণস্তম্পুর অধিকার করেন। প্রথম হইতে তৃতীয় থিলিজি-রাজের অধিকারে মালবে অনেক এীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৫১২ খৃঃ অঃ নসর উদ্দীন্ খিলিজির রাজত্বে সংঘটিত রাষ্ট্র-विक्षरवज्ञ नमञ्ज मांनवज्ञांक २ अ मांक्युष रमिनीजां अ नामक একজন রাজপুত সন্দারের পরামর্শে পরিচালিত হইতেন। মুসল-মানগণ মেদিনীরায়কে রাজ্য হইতে বিতাড়িত করিবার জন্ম গুর্জরপতি ২ম মুজঃফরের শরণ লয়। এদিকে গুর্জররাজের আক্রমণে আত্মরক্ষার অক্ষম বুঝিয়া মেদিনীরায় রাণা সংগ্রাম-সিংহের শরণাপন্ন হইলেন। এই স্থতে চিতোর-রাজপুত-গণের সহিত গুজরাতীয় মুসলমানসেনার যুদ্ধারম্ভ হইল। যুদ্ধে আহত ও বন্দী হইয়া স্থলতান মান্ধ্যদ মাণ্ডুতে আনীত হন। তাঁহার মৃত্যুর পর, তৎপুত্র গুর্জরপতি বাহাহুর শাহের निकर सीम्र कुःथवार्खा जानाहरल, ১৫০৬ थृः यः जिनि मानव প্রদেশ অধিকার করিয়াছিলেন। [ মালব দেখ।]

১৩১৯ খৃষ্টাব্দে খানেশের ফরুথিরাজগণ দিল্লীখরের অধীনতাপাশ উন্মোচন করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য-শাসন করিতে থাকেন। বুর্হানপুরে তাঁহাদের রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। ১৫৯৯ খৃষ্টাব্দে উহা মোগল-সাম্রাজ্য-ভুক্ত হয়।
[থান্দেশ ও ফরুথি দেখ।]

১০৮৭ খৃঃ অঃ জাফর খাঁ নামক জনৈক সেনাপতি দিল্লী-দৈল্ল পরাজিত করিয়া দাক্ষিণাত্যে স্বীয় স্বাধীনতা বিস্তার করেন। বাল্যকালে তিনি গঙ্গ নামক একজন বাক্ষণের দাস ছিলেন। বাক্ষণের ভাবী উক্তিতে তিনি রাজপদে আসীন হইয়াছিলেন। বাক্ষণের সদম ব্যবহার ও ভবিষ্যৎ উন্নতি-বচনের সার্থকতায় কৃতজ্ঞতা-পরবশ হইয়া তিনি ছদেন-গঙ্গ-বাক্ষণী নাম গ্রহণপূর্বক স্বীয় প্রভুর পবিত্র নামে বাক্ষণীরাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। খৃষ্ঠীয় পঞ্চদশ শতাব্দের মধ্যভাগে বাক্ষণী-রাজ্য সমৃদ্ধির চরম সীমায় উপনীত হইয়াছিল। তৎকালে দক্ষিণে তুঞ্গভ্জা, পশ্চিমে গোয়া, উত্তরে মালব ও উড়িয়া এবং পূর্বে মসলীপত্তন পর্যান্ত দক্ষিণার্দ্ধ তাঁহাদের করতলগত ছিল। ওরঙ্গল ও বিজয়নগরের হিন্দ্রাজগণ এবং মুসলমানগণের সাম্প্রদায়িক বিরোধে বাক্ষণীরাজ্য ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়়।

বান্ধণী রাজ্যের অধঃপতনের পর দান্ধিণাত্যে পাঁচটী স্বাধীন মুসলমান রাজ্যের অভ্যুত্থান হইয়াছিল।

- (১) আদিলশাহী-বংশ। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ য়ৄস্ক আদিল শাহ এই রাজ্য স্থাপন করেন। বিজাপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল। ১৬৮৮ খৃঃ অঃ মোগল-স্ফ্রাট্ অরঙ্গজেব ইহা অধি-কার করেন।
- (২) কুতবশাহী-বংশ। ১৫১২ খৃঃ অঃ কুৎব উল্মুলক্
  বিদরের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া গোলকোণ্ডায় স্বতন্ত্র রাজপাট স্থাপন করেন। পরে হায়দরাবাদ নগরে রাজধানী স্থানাস্তরিত হইয়াছিল। ওরঙ্গল, জাবিড় ও কণাট প্রদেশের
  হিন্দ্-সামস্ত-রাজগণ কুৎবশাহীর অধীনতা স্বীকার করেন।
  ১৬৮৮ খুঃ অঃ ইহা মোগলের শাসনাধীন হইয়াছিল।
- (৩) নিজাম-শাহীবংশ। বেরারবাসী ইস্লাম ধর্মাবলম্বী বান্ধণাধম নিজাম উল্-মূলক্ মান্ধাদ্দ গবান কর্ত্তক জ্মরের শাসনকর্তা নিযুক্ত হন। তৎপুত্র আন্ধদ ১৪৯০ খৃঃ অঃ আন্ধদনগরে রাজ্য স্থাপন করিয়া আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন। ১৬৩৬ খৃঃ অঃ শাহজহান কর্তৃক ইহা মোগল-সাম্রাজ্যভূক্ত হয়।
  - (৪) ইমাদশাহী-বংশ। হিন্দুকুলাধম ইস্লাম-ধর্মাবলম্বী ফতে উল্লাইমাদশাহ মালুদ গবান কর্তৃক বেরারপ্রদেশের শাসন-কর্তৃপদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। ১৪৮৯ খৃঃ অঃ গাবিলগড়ে ও পরে ইলিচপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হয়। ১৫৭১ খৃঃ অঃ ইহা আল্লদনগরের নিজামশাহী-রাজ্য-ভুক্ত হইয়াছিল।
- (৫) বরিদশাহী-বংশ। বাহ্মণীরাজ মান্ধুদের মন্ত্রী কাসিম বরিদ (১৪৯২ খৃঃ) এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা। তংপুত্র আমীর বরিদ ১৫২৭ খৃঃ অঃ বিদর রাজ্য প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তদ্বংশ-ধর আলিবরিদ 'শাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়া স্বাধীনভাবে রাজ্য শাসন করেন। এই বংশীয় রাজগণের শাসন-বিশৃভ্যালা হেতু বিদররাজ্য অনতিবিলম্বে বিজাপুরের অধীন হইয়াছিল। ১৬০০ খৃঃ অঃ পর্যান্ত বরিদশাহী-বংশধরগণ বিদারে অবস্থিত ছিলেন। ১৬৫৭ খৃঃ অঃ ইহা মোগল-শাসন-ভুক্ত হইয়াছিল।

পাঠান-দাপ্রাজ্যশক্তি অবদন্ন হইলে, যে সময়ে তন্মধ্যবর্ত্তী
মুদলমান শাসনকর্ত্তাগণ বিজ্ঞাহী হইয়। স্ব স্ব স্বাধীনতাদংস্থাপনে দমর্থ হইয়াছিলেন, ঠিক দেই একই সময়ে বিজয়নগর, উড়িয়্যা, বাঘেলথণ্ড, মেবার প্রভৃতি স্থানে হিন্দুরাজগণ
প্রভৃত শক্তি-সঞ্চয়ে বলীয়ান্ হইয়। মুদলমানগণের সহিত পূর্ণ
প্রতাপে প্রতিদ্বিতা করিতে অবদর পাইয়াছিলেন। ঐ
দময়ে দাক্ষিণাত্য, উড়িয়া ও রাজপুতানার বীরপুত্রগণ বীর্ঘ্যভাবে স্বদেশের ও স্বজাতির গোরবরক্ষায় যত্নবান্ হইয়া-

ছিলেন। হিন্দুণণ যেরপে উন্নতমন্তকে ও বীরদর্পে মুসলমানশাসন-কর্ত্তাদিগকে বিপর্যান্ত করিয়াছিলেন; ইতিহাসে তাহার
যথেষ্ঠ প্রমাণ পাওয়া যায়। এ হিন্দু ও মুসলমানের ঘোর
বিপ্লবের সময় পর্ত্তুগীজগণ ভারতে পদার্পণ করেন।

### বিজয়নগররাজ্য।

আলাউদ্দীন-সেনানী মালিক কাফুর কর্ত্তক দারসমুদ্রের হোয়শল বল্লালগণ পরাস্ত হইলে পর, মুসলমান শাসনকর্তা-গণের উপদ্রবে সমগ্র দাক্ষিণাত্য ভূমি শাসন-শৃঙ্খলাবজ্জিত হইয়াছিল। ঐ সময়ে বিজয়নগরে একটা স্বাধীন হিন্দুরাজ-বংশের অভ্যুত্থান হয়। প্রতিষ্ঠাতা বুকরায় বিজয়নগর-সিংহাদনে স্বীয় প্রভুত্তহাপন করেন। তৎপুত্র সঙ্গম এবং পৌত্র হরিহর ও বীর বুক রায় দোর্দণ্ড প্রতাপে ১৩৩৬ হইতে ১৩৭৯ থৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত দাক্ষিণাত্য শাসন করেন। তাঁহা-দের অধিকার-কালে বৈদিক ধর্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। স্থাসিদ্ধ বেদভাষ্য ও দর্শন-সংগ্রহকার মাধবাচার্য্য বীর বুকের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন। গোয়ার মুসলমানগণ এবং বাহ্মণীরাজ তাঁহাদের নিকট পরাজয় স্বীকার করেন। ১৪৪৪ খুষ্টাব্দে সমর্কন্দ-রাজদূত আব্দর্রজ্জক বিজয়নগরের: সমৃদ্ধি দেখিয়া চমৎকৃত হন। ২য় দেবরায়ের শাসন-শৃঙ্খলাদোষে মন্ত্রিবর্গ পরম্পর বিদ্রোহী হইয়া পড়েন এবং মন্ত্রিবর নর্রসিংহ সিংহাসন অধিকার করেন। সমগ্র দাক্ষিণাব্যভূমি নরসিংহ-পুত্র রুফ্ত-দেবরায়ের ১৫০৯-১৫৩০ (খৃঃ অঃ) অধীনতা স্বীকার করিয়া-ছিলেন। তংপুত্র অচ্যতরায় ১৫৩০-১৫৪২ খৃঃ অঃ পর্যান্ত রাজত্ব করেন। তাঁহার সদাশিব, রামরাজ ও তিরুমল্ল নামে তিন পুত্র ছিল। পুত্রতারের মধ্যে বীর্যাবান্ রামরাজই মুসলমানের প্রতি-যোগিতা করিয়াছিলেন। ১৫৬৫ খৃঃ অঃ দাক্ষিণাত্যের মুসলমান রাজগণ একযোগে বিজয়ন্গরের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হন। তালিকোটের যুদ্ধে রামরাজ নিহত হন এবং তাঁহার রাজধানী বিধ্বস্ত হয়। মাক্রাজের বেল্লারিবিভাগে তুঙ্গভজা নদীর দক্ষিণতীরে বিজয়নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়।

রামরাজের অধংপতনের পর,সদাশিব পেরাকোণ্ডায় ভ্রাতা তিরুমল্লের নিকট গমন করেন। তিরুমল্লপুত্র বেঙ্কটপতি তথা হইতে গিয়া চন্দ্রগিরিতে রাজধানী স্থাপন করেন। তবংশীর ৪র্থ বেঙ্কটপতির নিকট হইতে ১৬৩৯ খৃঃ আঃ ইংরাজবণিক্গণ মান্দ্রাজনগরে স্থান প্রাপ্ত হন। আনগুণ্ডির বৃত্তিভোগী সন্দার নরসিংহ-রাজবংশ-সম্ভূত। [বিজয়নগর দেখ।]

### রেবারাজ্য।

গুর্জর প্রদেশে চালুক্যশক্তির হ্রাস ঘটিলে, বাবেলাগণ তদ্দেশে শাসনদণ্ড পরিচালিত করিয়াছিলেন। ঐ বংশের একতম শাখা বাঘেলখণ্ডে (বুন্দেলখণ্ডে) আসিয়া রাজ্য বিস্তার করেন। গোঁড় ও চেদিসৈত-সহায়ে তাঁহারা মধ্য-ভারতে প্রভূষ-বিস্তার করিয়াছিলেন। সিকেন্দর লোদী, বাবর ও অকবর শাহ বাঘেলাদিগকে বিশেষ সমাদর করি-তেন। অকবরের আশ্রিত প্রসিদ্ধ গায়ক মিঞা তানসেন বাঘেলারাজ রামচন্দ্রদেবের সভা আলোকিত করিতেন। রেবানগরে ঐ বংশীয় সর্দারেরা এখনও রাজ্যপালন করিতেছেন।

#### মেবার-রাজা।

রাজপুত-সামন্তরাজগণের মধ্যে মেবার কথনও মুদল-मारनत अवनि खीकांत्र करत नारे। वाश्रातां अन, ममत्रिःश প্রভৃতি প্রথম হইতেই মুসলমানের বিরুদ্ধে অস্ত্র-ধারণ করিয়াছিলেন। আলাউদ্দীনের-চিতোর আক্রমণ ও পদ্মিনী-চিতারোহণ ইতিহাদে অমরত্বাভ করিয়াছে। রাজপুত-কুলতিলক হামির, মুসলমানের নিকট হইতে চিতোর অধিকার করেন। তহুংশীয় মহারাণা কুন্ত ও সংগ্রাম-সিংহ মুসলমানের বিক্দ্ধে অস্ত্রধারণে সমর্থ ইইয়াছিলেন ৷ মুসলমানগণ গয়া অধিকার করিলে, সংগ্রাম-পরিচালিত রাজপুতসৈত তদিরুদে প্রেরিত হইয়াছিল। তিনি বাবরের সহযোগী হইয়া ইত্রাহিম লোদীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়াছিলেন । বাবরকে ভারত সামাজ্য স্থাপনে প্রয়াসী দেখিয়া তিনি ১৫২৭ খৃষ্টাব্দে ফতেপুর-সিক্রিতে মোগলদৈত্তের সন্মুখীন হন। এই ভীষণ যুদ্ধে রাজপুতগণ হতবল হইয়াছিল। শেরশাহ কর্ত্ক হুমায়ুন-পরাজয়ের পর, বাহাত্রশাহ চিতোর আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। তৎপরে উদয়পুরে রাজপুত-রাজধানী স্থাপিত হইয়াছিল। হল্দীঘাট-বিজয়ী মহারাণা প্রতাপসিংহ অকবর শাহের প্রতিদন্দিতা করিয়া অক্ষ যশঃখ্যাতি রাথিয়া গিয়াছেন।

[প্রতাপিসিংহ শব্দ দেখ।]

#### উডিষাারাজা।

বিখ্যাত গঙ্গবংশীয় রাজভাগণের প্রাধান্তযথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। কলিঙ্গাধিপ রাজরাজের পুত্র চোড়গঙ্গদেব উৎকল বিজয় করেন। তদ্বংশীয় ৫ম নরপতি অনক্ষভীমদেব জগন্নাথ মন্দিরের সংস্কার করিয়া দেন। আলাউদ্দীন থিলিজির রাজত্ব কালে, রাজা নরসিংহদেব বঙ্গের মুসলমানদিগকে বিশেষক্রপে নিগৃহীত করিয়াছিলেন। প্রবাদ ঐ সময়ে হুগলী জেলার পবিত্র তীর্থ ত্রিবেণীঘাট পর্যান্ত উড়িয়্যা রাজগণের রাজ্য-সীমা বিস্তৃত হইয়াছিল। উক্ত বংশে রাজা প্রতাপক্রদেব চৈত্রত মহাপ্রত্র ভক্তিধর্মের উপাসনায় ময়াহন। প্রতাপক্রদের মৃত্যুর পর উড়িয়্যায় বিজ্যেই উপস্থিত হয়। তেলিকানগর অধিবাদি-

গণ এই স্থযোগে মুকুলদেবকে রাজাসন দান করেন। রাজ-বংশ-পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গেই উড়িয়ার রাজশক্তির হ্রাস হইরাছিল। ১৫৬৫ খৃষ্টাব্দে কালাপাহাড় হর্বল উড়িয়াপতিকে পরাজিত করিয়া তৎপ্রদেশ বন্ধ-শাসন-সীমাভুক্ত করিয়াছিলেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বে, এই পাঠানরাজ-বংশের অধঃপতনের প্রাকালে পর্জু গীজ নাবিক ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮
খৃষ্টাব্দে উত্তমাশা অন্তরীপ পরিভ্রমণ করিয়া কালিকটে
সামরীরাজ সকাশে সম্পস্থিত হন। ঐ সময়ে আরবদেশীয়
বিণিক্গণ ভারতে বাণিজ্য-বিস্তার করিয়াছিলেন। তাঁহারা
পর্জু গীজ-সম্প্রদারের প্রতি ঈর্ষাথিত হইয়া মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগকে উত্তেজিত করিতে চেষ্টা পায়। আরবদিগকে
বাণিজ্যের ঘার শক্র জানিয়া পর্ভু গীজ স্বদেশ হইতে নৌসেনাদল আনয়ন করেন। ১৫০৭ খৃষ্টাব্দে বিজাপুর, গুজরাত
ও ইজিপ্রের মিলিত মুসলমান-নৌ-সেনা পর্জু গীজের নিকট
পরাজিত হয়। গোয়া প্রভৃতি স্থানে উপনিবেশস্থাপন ও
ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে বাণিজ্য-প্রভাববিস্তার প্রভৃতি ঐতিহাসিক
ঘটনা যথাস্থানে লিখিত হইয়াছে। [পর্জু গীজ শক্ষ দেখ ]

চলিদ্ খা ও তৈমুরকুলতিলক বাবরশাহ, দৌলত খা লোদীর আমন্ত্রণে ভারতে আদিয়া ১৫২৬খৃ ষ্টান্দে পাণিপথ-যুদ্ধে ইবাহিম লোদীকে পরাস্ত করিয়া পশ্চম ভারত অধিকার করেন। জৌনপুরে দরিয়া খা লোহানী স্বাধীনতা প্রয়ামী হইয়া আফগান-রাজ্য-স্থাপনে বদ্ধপরিকর হইলে বাবরহস্তে পরাজিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি বারাণসী ও পাটনা অধিকার করেন। ১৫২৭ খৃষ্টান্দে তিনি রাণা সংগ্রাম-সিংহকে কতেপুর সিক্রির যুদ্ধে বহু মোগলসৈত্ত ক্ষেত্র হতবল করিয়াছিলেন। বিবর দেখা

#### মোগল-রাজবংশ 🖟 🗎 💮

বাবরপুত্র ছমায়ুন পঞ্জাব ও অবোধ্যা প্রদেশ মোগলশাসনভুক্ত করেন। মেবাররাণী কণাবতীর প্রার্থনার তিনি
গুর্জরপতি বাহাছরশাহকে পরাজিত করিয়াছিলেন। এই
সময় দিলী-পূর্বপ্রদেশে শের খা নামক শূরবংশীয় জনৈক
আফগানসর্দার রাজত করিতেছিলেন। সিকেন্দর লোদীর
পুত্র মান্ধুদ লোদীর অধীনে শের খা কর্ম্ম করিতেন। মান্ধুদ দকে পরাজয় করিয়া বাবর দরিয়া খার পুত্র বালক জলালকে
রাজ-প্রতিনিধি নিযুক্ত করেন। দাছখার উপর রাজ্যপরিচালনভার সমর্পিত হয়। শের খা দাছকে বশীভূত করিয়া বেহার
রোহ্তদ্ ও চুণার হুর্গের আধিপত্য লাভ করেন। শেরখার
ভয়ে ভীত হইয়া বরেশ্বর মান্ধুদ ছুমায়ুনের আশ্রম্ব প্রার্থা
করিলে ছুমায়ুন স্বৈত্য ভাসিয়া পাটনা অধিকার করিয়া লন। বর্ষাগমে শের খাঁ মোগল-দৈগ্রকে পরাজিত করিয়া বেহার, বারাণদী, চুণার, কনোজ, জৌনপুর প্রভৃতি স্থান জয় করেন। ছমায়ুন আগ্রা-অভিমুখে পলায়ন করিলে, বক্সর-রণক্ষেত্রে উভয়পক্ষে ঘোরতর যুদ্ধ হয়; এই যুদ্ধে ছমায়ুন গঙ্গাগর্ভে ঝাপ দিয়া পলায়নের চেষ্টা পান। জলনিময় হইলে জনৈক জলবাহক ভাঁহার প্রাণ রক্ষা করিয়াছিল।

আগ্রায় উপনীত হইয়া ছমায়ুন যুকারোজন করেন।
কনৌজের সন্নিকটে পুনরায় মোগল ও পাঠানের যুক্ষ হয়।
এই যুক্ষে পরাজিত হইয়া ছমায়ুন সপরিবারে ভারত পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। তাঁহার ভ্রাতা কামরান্ পঞ্জাবপ্রদানপূর্ক্ক শের খাঁর রাজ্যতৃষ্ণা নিবৃত্তি করেন। শের খাঁ
হইতে পুনরায় ভারতে পাঠান-রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

পাঠান-রাজবংশ।

১৫৪ - খুষ্টাব্দে শেরশাহ নাম ধারণ করিয়া শের খাঁ দিল্লী-সিংহাসনে উপবেশন করেন। পাশ্চাত্যগণের আক্রমণ হুইতে স্বীয় সামাজ্য-রক্ষণমানসে তিনি বিতস্তাতীরে বিখ্যাত রোতাদ হর্গ স্থাপন করিয়া যান। ১৫৪১ খু প্রাকে মালবদেশ বশীভূত করিয়া তিনি বিখাদ্যাতকতাপূর্বক রায়দিনের (রাম্বসিংছ) তুর্গ অধিকার করেন। মারবার-রাজ্য অধিকার-পুর্বক তিনি কালঞ্জর অবরোধ করিলেন। কালঞ্জরাধি-পতি কীর্ত্তি-সিংহ অসীম সাহসে শেরশাহের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে লাগিলেন। ১৪৪৫ খৃষ্টাব্দে অবরোধ-কালে শত্র-পক্ষীয় একটা জলম্ভ গোলা শেরশাহের বারুদ্থানায় আদিয়া পড়ায় শের শাহের মৃত্যু ঘটে। তৎপুত্র শেলিম-শাহ কালঞ্জর অধিকার করিলে চন্দেল রাজবংশের অবসান হয়। ১৫৫৩ খুষ্টাক পর্যান্ত নির্কিবাদে রাজ্য করিয়া শেলিম গতাস্ক হইলে, তাঁহার খালক মুবারিজ খাঁ স্বীয় ভাগিনেয় ফিরোজ খাঁকে অন্তঃপুর মধ্যে নিষ্ঠুররূপে হত্যা করিয়া স্বয়ং 'মহম্মদশাহ' শূর-নাম গ্রহণপূর্ব্বক সিংহাসনে উপবেশন করেন। সাধারণের নিকট তিনি আদিলি নামেই পরিচিত ছिলেन ; मिल्लीनगरत हिम्-नामक करेनक हिन्तू (माकानमारतत বাস ছিল। রাজচরিত্র কলুষিত ও ব্যসনাসক্ত হইলে হিম্ রাজার বিশেষ প্রিমপাত হইমা পড়ে। জমশঃ এই ব্যক্তি বাজ্যের সর্বাময় কর্ত্তী এবং স্বধীশ্বর আদিলির প্রধান প্রামর্শ-দাত। হইরাছিলেন। হিমু সীয় জন্মার্জিত বুদ্ধিবলে সামাজ্য-শাসনে বিশেষ পারদর্শিতা দেখাইয়া গিয়াছেন।

রাজার ব্যয়ধিক্যে রাজকোষ শৃত্ত হওয়ায় অমাত্যগণের ভূদম্পত্তি-হরণের আকাজ্জা বলবতী হয়। তরিবন্ধন রাজ্য মধ্যে ঘোরতর বিশৃত্যলতা সমুপস্থিত হয়। চুণারবিদ্রোহে অবকাশ পাইয়া ইত্রাহিম খাঁ নামক রাজার কোন নিকটাথ্যীয় আগ্রা ও দিল্লী অধিকার করিয়া বদিলেন। এদিকে রাজখালক দিকেনর শাহ পঞ্জাব প্রদেশে স্বীয়া রাজছত্র বিস্তার
করিলেন। দিকেনর-হত্তে পরাজিত হইয়া ইত্রাহিম রাজধানী
পরিত্যাগপূর্বক পলায়ন করেন। পথে কাল্পির নিকট চুণার
হইতে প্রত্যাবৃত্ত হিমুর দহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। হিমু
পশ্চাদন্ত্বর্ত্তন করিয়া তাঁহাকে বয়ণা হুর্গে অবরুদ্ধ করেন।
বঙ্গেশ্বর মহন্মদ শাহশূরের বিজ্ঞাহ-দমনের জন্ত হিমু বয়ণার
অবরোধ পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। বাঙ্গালায় তিনি
বিশেষ স্থবন্দোবস্ত করিয়া যান।

হিমুকে পূর্বাঞ্চলে যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত দেখিয়া হুমায়ুন পঙ্গাব আক্রমণ করেন। দিকেলর শ্র পরাজিত হইলে, ১৫৫৫ খৃঃ অঃ আগ্রাও দিল্লী মোগলের করায়ত হয়। ছয় মাস দিল্লীতে অবস্থানের পর, ময়য়র-সোপান-ভ্রষ্ট হয়য় হুমায়ুনের মৃত্যু ঘটে। হুমায়ুনের মৃত্যুসংবাদে উৎসাহিত হুইয়া হিমু আগ্রা অধিকার করিয়া মোগলবাহিনীকে দিল্লী হুইতে তাড়াইয়া দেন এবং স্বয়ং মহারাজাধিরাজ বিক্রমাদিত্য-নাম গ্রহণপূর্বক দিল্লীদিংহাসনে উপবিষ্ট হন।

এই সময়ে চতুর্দশবর্ষীয় কুমার অকবর স্বীয় অভিভাবক বৈরাম খাঁ সহ পঞ্জাবে অবস্থিতি করিতেছিলেন। হিম্ তাঁহাকে দমনার্থ পঞ্জাবাতিমুখে অগ্রসর হইলে, পাণিপথক্ষেত্রে উভয় দলের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। ১৫৫৬ খৃঃ অঃ ২য় পাণিপথ যুদ্ধে হিম্ বন্দিভাবে অকবর শাহ সমীপে আনীত বৈরাম খাঁ তাঁহার শিরশ্ছেদ করিয়া মোগলকণ্টক দূর করেন। বে সময়ে মোগলের হস্তে হিম্র মৃত্যু হয়, সেই সময়ে আদিলীর মৃত্যু ঘটলে, শ্র-বংশের লোপ হইয়াছিল।

#### মোগলবংশ।

কনোজযুদ্ধে শেরশাহ কর্ত্বক পরাজিত হইয়া হুমায়ুন যোধপুরাভিমুখে পলায়ন করেন, কিন্তু তথায় আশ্রম লাভে বঞ্চিত হইয়া তিনি পুনরায় অমরকোট রাজসমীপে উপস্থিত হন। এখানে ২৫৪২ খৃঃ অঃ বালক অকবরের জন্ম হয়। অমরকোটপতি রাণা প্রসাদের সহিত বিরোধ উপস্থিত হওয়ায় হুমায়ুন পারস্তে প্রস্থান করেন। যাত্রাকালে তিনি স্বীয় লাতা কামরাণের হিরাটস্থ শাসনকর্তা হিলালের নিকট প্রিমপুত্র অকবরকে রাখিয়া যান। বাল্যকালে অকবর হুইবার স্বীয় খুল্লতাত কামরাণের হস্ত হইতে নিয়্কৃতি লাভ করেন। পাণিপথের মুদ্ধের পর, অকবর দিল্লী ও আগ্রার অধীশ্বর হুইলেন বটে, কিন্তু প্রকৃত পক্ষে বৈরাম খাঁর উপর

রাজ্যশাসনভার ন্যস্ত ছিল। বৈরাম খাঁর উপর রাজ্যভার গ্রস্ত ছিল। বৈরাম খাঁ অতিশন্ন হর্দান্ত ছিলেন। তাঁহার কঠোর শাসনে সকলেই ত্রস্ত হইয়া পড়ে; স্বরং অকবর শাহ মাতৃদর্শনের ভাণ করিয়া দিল্লীগমন করেন এবং তথার বৈরামের অধীনতা উচ্ছেদ করিয়া ১৫৬০ খৃঃ অঃ স্বরং রাজ্য শাসন করিতে থাকেন। অতঃপর মকাযাত্রাকালে গুজরাতপ্রদেশে বৈরাম খাঁ গুপ্তচর দারা নিহত হন।

১৫৫৬ খৃঃ অঃ ভ্মায়ুনের অপঘাত মৃত্যুর পর, রাজাসনে উপবিষ্ট হইয়া তিনি ১৬০৫ খৃঃ অঃ পর্যান্ত ভারত-সাম্রাজ্যের শাসনভার বহন করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যু সময়ে তিনি পঞ্জাবের আফগান-বিদ্রোহ-দমনে ব্যাপৃত ছিলেন। রাজ্যাধি-কারলাভের পর সপ্তবর্ষকাল ক্রমাগত যুদ্ধ করিয়া তিনি স্বীয় সিংহাসন দৃঢ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঐ সময়ে জৌনপুর, মালব, গড়মণ্ডল প্রভৃতি স্থান তাঁহার শাসনভুক্ত হয়। প্রথমে দিল্লী ও আগ্রায় পার্শ্ববর্তী স্থানসমূহ করতলগত করিয়া তিনি ১৫৫৮ খৃঃ অঃ চিতোর ও আজমীর, ১৫৭০ খৃঃ অঃ অযোধ্যা ও গোয়ালিয়র, ১৫৭২ খৃঃ অঃ গুজরাত ও বাঙ্গালা, ১৫৭৮ থৃঃ অঃ উড়িষাা, ১৫৮১ খৃঃ অঃ কাবুল, ১৫৮৬ খৃঃ অঃ কাশ্মীর, ১৫৯২ খুঃ অঃ সিন্ধু ও ১৫৯৪ খুঃ অঃ কান্দাহার রাজ্য তাঁহার দামাজ্যভুক্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার জীবনের শেষাংশ দাক্ষিণাত্য-বিজয়ে অতিবাহিত হয়। ১৫৯৫ খৃঃ অঃ আদ্দনগর অবরোধকালে চাঁদবিবির সহিত বোরতর যুদ্ধ হয়। চাঁদ বিবি আক্ষদনগর রক্ষার জন্ম তাঁহাকে বেরার প্রদেশ প্রদান করেন। অবরোধের পর তিনি থানেশরাজ্য স্বীয় অধিকারভুক্ত করেন। ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে অকবর শাহের মৃত্যু হয়।

রাজপুতগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধস্থাপন ও হিন্দুগণের সহিত সদয় ব্যবহার তাঁহার সামাজ্যভিত্তি দৃঢ়ীকরণের প্রধান অবলম্বন হইয়াছিল। তাঁহার ৪১৫ জন মনসর্দারের মধ্যে ৫১ জন হিন্দু ছিলেন। প্রজাবর্গের হিতকামনায় তিনি জজিয়া কর উঠাইয়া দেন। টোডরমল্লের জরিপ ও রাজস্বা-বধারণ তাঁহার রাজত্বের একটা প্রধান ঘটনা।

তিনি যে কেবল হিন্দুরই পক্ষপাতী ছিলেন তাহা নহে, কৈন, খৃষ্টান, মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন সাম্প্রদায়িকগণ তাঁহার নিকট সমাদৃত হইতেন। বিখ্যাত ধর্মপ্রচারক সেণ্ট জেভিন্যারের ভ্রাতা খৃষ্টধর্মপ্রচারে ভারতে আসিয়া অকবর শাহের সাদ্যাসমিলনে সমবেত ও পৃজিত হইয়াছিলেন। আবুল্ফজলের পরামর্শ মতে ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সহিত সামঞ্জন্থ রাথিয়াতিনি 'ইলাহীধর্ম্ম' প্রচার করেন। বিশ্বস্থাতে মূল-

স্বরূপ স্থ্যদেবই তৎপ্রবর্তিত ধর্মে ঈশ্বরত্বের প্রধান আলম্বন
—তিনিই জগৎপ্রকৃতির আধারভূত, স্বতরাং প্রব্রদ্ধ—রূপে
প্রতিপাদিত হইয়াছেন।

তিনি সংস্কৃত ও পারস্থভাষার বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন।
যে ব্যক্তি সংস্কৃতভাষা পারস্থভাষার রূপান্তর করিতে না
পারিত, তাঁহার রাজকীয় পদ প্রাপ্তির কোন সন্তাবনা ছিল না।
রামারণ, মহাভারত, কথাসরিৎসাগর প্রভৃতি স্থললিত সংস্কৃত
গ্রন্থ তাঁহারই উৎসাহে পারস্থভাষার অমুবাদিত হইরাছিল।
মিঞা তান্সেনের সঙ্গীতালাপে তাঁহার সভা প্রতিধানিত
হইত। আবুলফজলের ভ্রাতা ফৈজী প্রথমে সংস্কৃতভাষায়
ষড়দর্শন শিক্ষা করেন।

১৬০৫-১৬২৭ খৃঃ আঃ পর্যান্ত অকবর-পুত্র সেলিম শাহ জাহাঙ্গীর নামে মোগল-সামাজ্য শাসন করেন। নুরজহানের বিবাহ, মহববং-বিরোধ, ইংল্ও-রাজদূত সর্ টমাস্রোর মোগল-সভার আগমন ও স্থরাটে ইংরাজের বাণিজ্যকুঠী-স্থাপন এবং পর্ত্ত্ব্যীজ-বণিক্ কর্তৃক আমেরিকা হইতে তামকৃট আনয়ন, তাঁহার রাজত্বে সংঘটিত হয়। [জাহাঙ্গীর ও নুরজহান দেখ।]

১৬২৭-১৬৫৮ থৃঃ অঃ পর্যান্ত মোগল-সম্রাট্ শাহজহান রাজত্ব করিয়াছিলেন। মোগলবংশের কুলপ্রথান্তসারে তিনিও পিতৃবিরোধী ছিলেন। ১৬৩৬ থৃঃ অঃ তিনি আক্ষদনগর জয় করিয়া বিজোহি-সেনানী খাঁ জহান লোদীর বিশেষ শান্তি বিধান করেন। নিজামশাহী-রাজ্য-আক্রমণকালে মহারাষ্ট্র-সেনানী শাহাজী (শিবাজীর পিতা) তাঁহার বিশেষ প্রতিদ্বন্দিতা করেন। পরে কাবুল ও বদক্সান জয় করিয়া তিনি মোগলবংশের গৌরব রক্ষা করিয়াছিলেন। অকবর শাহ স্কুকৌশলে যে সামাজ্যভিত্তি স্থাপন করিয়া যান, জাহাঙ্গীরের শাসনকালে তাহা পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল। শাহজহান তাহার সর্বাঙ্গীনতা সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন। এই সময়ে মোগলের সোজাগ্যকেন্দ্র শীর্ষস্থানে উঠিয়াছিল। তাজমহল, মতিমস্জিদ ও ময়ুরাসন মোগল-গৌরবের নিদর্শন।

অকবরের যত্নাতিশয় লক যে মোগল-সাম্রাজ্য ধীরে ধীরে শাহজহানের সময়ে শাসনসমূদ্ধিতে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিল,ছর্ ত ছিন্দ্ বিদ্বেষী অরঙ্গজেবের কঠোর-শাসনের ফলে তাহার অবনতির স্ত্রপাত ঘটে। হিন্দ্ ও মুসলমানে সদ্ভাব স্থাপন করিয়া অকবর শাহ যে স্থাতাস্ত্র গ্রন্থন করিয়াছিলেন, অরঙ্গজেবের বৃদ্ধি-বিপর্যায়ে সে বন্ধন শিথিল হইয়াছিল। অরঙ্গজেব বিদ্যোহরপ যে বিষময় বীজ রোপণ করিয়া যান, তাহারই অনর্থকর ফলপ্রভাবে মোগল সাম্রাজ্যের বিলোপা সাধিত হইয়াছিল।

দারাসিকো, শাহস্থজা, মুরাদ ও অরঙ্গজেব নামে শাহজাহানের চারি পুত্র ছিল। জ্যেষ্ঠ দারা অকবর শাহের ধর্মমতাবলম্বী ছিলেন। তিনি কএকথানি উপনিষদ্ গ্রন্থ পারস্থভাষায় অন্থবাদ করেন। পুত্রের নানা গুণ ও বিভাবতায়
প্রীত হইয়া সমাট্ তাঁহাকেই সিংহাসন দানের পক্ষপাতী
হইয়াছিলেন। অরঙ্গজেব ১৬৫৮ খৃঃ অঃ আগ্রা-রণক্ষেত্রে
দারাকে পরাজিত করেন। তংপরে স্বীয় ভ্রাতা মুরাদ ও বুজ
পিতা শাহজাহানকে কারাক্রক করিয়া তিনি শাহস্থজাকে
আরাকানে নির্বাসিত করিয়াছিলেন। ১৬৫৯ খৃঃ অঃ দারা
দিল্পপ্রদেশে ধৃত ও পরে নিহত হন।

১৬৫৮ খু: অঃ, ভারতসামাজ্যের অধীশ্বর হইয়া অরঙ্গ-জেব প্রবল প্রতাপে শাসনকার্য্য নির্দ্ধাহ করিতে থাকেন। তাঁহার অধিকারে মোগল-শাসনশক্তি সৌভাগ্যের শিরো-মার্গে অবস্থিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৭০৭ খৃঃঅঃ তাঁহার মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গেই মোগল প্রাধান্যের অবসান হয়। যথন অরঙ্গ-জেব দীমান্তবর্ত্তী পার্কত্য রাজ্যসমূহে শাসন-বিন্তারে অভিনিবিষ্ট ছিলেন, তথন দিল্লী রাজধানীতে সংনামী নামক হিন্দ-সম্প্রদায় বিশেষের সহিত মোগলগণের ঘোর বিরোধ উপস্থিত হয়। কোন সামান্ত স্থ্রে জনৈক সংনামীর সহিত একজন মোগল-পদাতিকের বিরোধ ঘটে। কএকটা খণ্ড যুদ্ধে সন্যাসিসম্প্রদায়ের জয় লাভ হয়। অবরোধে সম্রাট স্বয়ং মোগলদৈগ্যকে উত্তেজিত করিয়া দিল্লীর বিদ্রোহ দমন করিয়াছিলেন। ইহার পর স্বভাবজাত हिन्द्विष्व स्थानमञाष्ट्र मिल्लीत अधीनस् हिन्द्-रामा माजबरे था। मःशंब करवन, এवः তাरामित श्रीश्वामि ক্রীতদাসরূপে বিক্রীত হইয়াছিল। অনন্তর তিনি প্রত্যেক হিন্দুর উপরে জজিয়া নামে একটা স্বতম্ত্র কর ধার্য্য করিয়া-দেন। এত্তির দাক্ষিণাত্য-বিজয় (গোলকোণ্ডা ও বিজাপুর অধিকার) এবং ১৬৮৬ খৃঃ অঃ রাজপুত-বিদ্রোহ, মহারাষ্ট্রীয় ও শিখ শক্তির অভ্যত্থান তাঁহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা।

[অরঙ্গজেব দেখ]

# মহারাষ্ট্র-অভ্যুদয়।

দে রাজপ্তগণ মোগলের চির সহায় ছিলেন। অরঙ্গজেবের বিদ্বেষ-বশতই, তাঁহারা মোগল-পক্ষ ত্যাগ করিতে রাধ্য হন। মোগল-বিপক্ষে উদয়পুরের রাণা রাজসিংহ বিশেষ রণ-নৈপুণোর পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। এদিকে দাক্ষিণাত্যে শিবাজীর ছত্রতলে মহারাষ্ট্রগণ বিশেষ দক্ষতার সহিত মোগলের প্রতিদ্বন্দিতা করিতেছিল। শিবাজী বিজাপুর রাজের অধীনে ঘাটগিরি হর্নের অধিনায়ক ছিলেন। তিনি সাম্য, মৈত্রী, ভেদ ও দও অবলম্বনে দাকিণাত্যের মুসলমান-শাসনকর্ত্তাদিগকে ক্রীড়া-পুত্তলীর স্থায় পরিচালিত করিয়াছিলেন। যে
চাত্র্য্য ও কৌশলে তিনি অরম্বজেবের মনোরথ ব্যর্থ করিয়াছিলেন, তাহা মহারাষ্ট্র-ইতিহাসে স্কুম্পট্টরূপে লিখিত আছে।
তাঁহার বর্ষাত্রা ও পুণা-আক্রমণ এবং প্রহরিপরিবেষ্টিত
মোগল-রাজধানী দিল্লী হইতে পলায়ন তাঁহার জীবনের
অত্যন্তুত ঘটনা। [শিবাজী দেখ।]

১৬৮০ খৃঃ অঃ শিবাজীর মুত্যু হইলে তৎপুত্র শস্তাজী মহারাষ্ট্র-রশি সংযোজনা করেন, তিনি কএকবার মোগল-বাহিনীকে বিপর্যাস্ত করিয়াছিলেন। স্থকৌশলী অরঙ্গজেব তাঁহাকে কোন্ধণপ্রাদেশে অবরুদ্ধ করিয়া ১৩৮০ খৃঃ আঃ মিহত করিলে, মহারাষ্ট্রশক্তি কিছু কালের জন্ম শিথিল হইয়া পড়ে।

শস্তাজীর শিরশ্ছেদের পর তংপুত্র শাহু ( ২য় শিবাজী ) রাজাসন লাভ করেন। তাঁহার পিতৃব্য রাজারাম রাজকার্য্য নির্বাহ করিতেন। মোগলেরা রায়গড়হর্গে শাহুকে বলী করিলে, রাজারাম গিঞ্জিছর্গে রাজোপাধি গ্রহণ করিলেন। ১৬৯৮ খৃঃ আঃ মোগলদেনানী জুলফিকার খাঁ গিঞ্জি আক্রমণ করিলে রাজারাম সাতারায় পলাইয়া যান। এই সময়ে মহারাষ্ট্রীয় সৈত্যের মধ্যে গৃহবিচ্ছেদ উপস্থিত হয়। দেনানী শান্তজী ঘোরপড়ে স্বীয় সৈত্য কর্তৃক নিহত হন। রাজারাম ও ধনজী যাদব প্রভৃতি মহারাষ্ট্র-সন্দারগণ চৌথ-সংগ্রহে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহার প্রতিবিধান জন্ম সমাত্রি, জুলফিকার খাঁকে মহারাষ্ট্র-বিরুদ্ধে প্রেরণ করেন। একে একে মহারাষ্ট্রীয়ের ছর্গসমূহ আক্রান্ত হইতে লাগিল। ১৬৯৯ খৃঃ আঃ সাতারা-ছর্গ মুদলমান হস্তে পতিত হইল। জুলফিকার রাজারামকে বন্দিকরণার্থ সিংহগড় পর্যান্ত পশ্চাজাবিত হইলেন। এথানে স্বদ্রোগে রাজারামের জীবলীলা শেষ হয়।

রাজারামের মৃত্যুর পর, তাঁহার শিশুপুত্র ৩য় শিবাজী রাজা হন, কিন্তু জননী তারাবাই বালকরাজের হইয়া রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করিতে লাগিলেন। তখনও দক্ষিণে মোগলের সহিত যুদ্ধ চলিতেছিল। মহারাষ্ট্রসেনার গুপ্ত যুদ্ধ ও লুপ্তনে অরক্ষজেব ক্লান্ত হইয়া পড়িলেন। প্রভূত অর্থব্যের রাজকোষ শৃশু হইয়া পড়িয়াছিল। সেনাদিগের নির্দ্ধারিত বেতন দেওয়া কপ্তকর হইয়া উঠিল। এদিকে রাজপুত-সংগ্রামেও আগ্রার জাট-বিদ্রোহে উত্যক্ত হইয়া মোগলস্মাট্ মহারাষ্ট্রদিগের সহিত সন্ধি করিতে বাধ্য হন। মহারাষ্ট্রীয়েরা অসক্ষত পণ চাহিলে সন্ধিপ্রস্তাব ভাঙ্গিয়া যায়। গর্মিত অরক্ষজেব ভগ্রহদয়ে মহারাষ্ট্রীয়ের উপদ্রব সন্থ করিতে করিতে ১৭০৭ খৃঃ অঃ আক্রদনগরে দেহত্যাগ করেন।

১৭০৭ খৃঃ অঃ মৃত্যু সমন্ত্র পর্যন্ত অরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যে মোগল-প্রভাব অক্ষুণ্ণ রাখিতে যত্নশীল ছিলেন। তাঁহার অধিকারকালে মোগল-সামাজ্য-দীমা স্থল্য বিস্তৃত হইয়া-ছিল। এরূপ বীর্য্যবন্তার সহিত কোন মুসলমান রাজাই কাশ্মীর হইতে কুমারিকা পর্যন্ত স্থলীর্ঘ সামাজ্য-বিস্তারে সমর্থ হন নাই।

অরঙ্গজেব স্বীয় সাম্রাজ্য মুয়াজিন, আজম্ও কামবক্ষ নামক পুত্রভারের মধ্যে বিভাগ করিতে আদেশ দেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ভ্রাত্ত্রয় রাজ্যলাভার্থ পরস্পারে বিরুদ্ধা-চারী হয়। অপরে নিহত হইলে মুয়াজিম্ 'বাহায়র শাহ' (শাহআলম্ ১ম) উপাধি গ্রহণপূর্বাক দিল্লীর সিংহাসনে উপ-বেশন করেন। ১৭০৭ হইতে ১৭১২ খৃঃ অঃ পর্যান্তর বাহায়র শাহের রাজ্যকাল।

মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজীর বংশধর শাহু যুবরাজ আজিম্ কর্ত্বক কারামুক্ত হন। শাহু দাক্ষিণাত্যে প্রবিষ্ট হইলে, তাঁহাকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জ্ঞানে অনেক মহা-রাষ্ট্র সন্ধার তাঁহার পক্ষাবলম্বন করে। এদিকে তারারাই সিংহাসন-চ্যুতির ভয়ে শাহুকে জাল সাব্যস্ত করিতে প্রয়াস পান। এই হুত্রে একটী যুদ্ধ হয়। তারাবাই পরাজিত হইলে, শাহু ১৭০৮ খৃঃ অঃ সাতারায় রাজা হন। রাজা শাহুর মন্ত্রী বালাজী বিশ্বনাথ হইতে মহারাষ্ট্রভূমে পেশবার আধিপত্য বিস্তৃত হয়। [পেশবা দেখ।]

উদয়পুর, জয়পুর ও যোধপুরের রাজপুতরাজগণকে স্বাধীনতা প্রদান করিয়া বাহাত্র শাহ মোগলসামাজ্যে শান্তিস্থাপন করিলেন। [রাজপুতানা ও তত্ততা রাজধানী শব্দ দেখ।]

## শিখ-অভ্যুদয় ৷

খৃষ্ঠীয় ১৫শ শতালে পঞ্জাব প্রদেশে বাবা নানক কর্তৃক
শিথধর্ম প্রবর্তিত হয়। গুরু নানকের মৃত্যুর পর কএকজন
গুরু নির্বিবাদে মুদলমানের অত্যাচার দহ্ম করিয়া লাহোরের
দমীপদেশে অবস্থান করিতে থাকেন। ১৬০৬ খৃঃ অঃ খুক্রর
বিদ্রোহে যোগদান করিয়া শিথদল বিশেষ নিগৃহীত হইয়াছিল। এমন কি, তাঁহারা আপনাদের পবিত্র লাহোরভূমি
পরিত্যাগ করিয়া শতক্র ও যমুনার মধ্যবর্ত্তী পার্বতীয় অস্তরাল-ভূমে বাস করিতে বাধ্য হইয়াছিল। দশম গুরু গোবিন্দ
(১৬৮৫ খৃঃ অঃ) প্রতিহিংসাপরবশ হইয়া শিথদিগকে শস্ত্রবিভা শিক্ষা দেন এবং মুসলমানের নিগুরুতার প্রতিশোধবিধান জন্ম ক্রতসংকর হন। মুসলমানগণ এই
সংবাদে কুদ্ধ হইয়া শিথদুর্গসমূহ অধিকারপূর্বক শিথদিগকে
বন্দী করে। গুরু গোবিন্দের পরিবারবর্গ মুসলমানহক্তে

নিহত এবং অন্তান্ত শিথগণ মুদলমানের বিশেষ বর্কর-বাবহারে উৎপীড়িত হয়। স্বরং গুরু গোবিন্দ দাক্ষিণাত্যে প্রেরিত ও নিহত হইলে শিথসম্প্রদার উন্মত্তপ্রায় হইয়৷ পড়ে। তাঁহারা বান্দা নামক জনৈক সন্ন্যাসীর অধিনায়কতার পঞ্জাবের পূর্বভাগ আক্রমণপূর্বক মন্জিদ্সমূহ বিদ্ধন্ত ও মোলা-দিগকে নিহত করে। গ্রাম হইতে গ্রামান্তর তরবারিমুথে নিপাতিত করিয়৷ তাঁহারা শাহারাণপুর পর্যান্ত অগ্রসর হয়। সরহিন্দের স্ববাদার এই সময়ে বিশেষরূপে নিপীড়িত হইয়া-ছিলেন। বাহাত্র শাহ বান্দার গিরিত্র্গ অবরোধ করিলেন, কিন্তু বান্দা কৌশলপূর্ব্বক পলাইয়া আত্মরক্ষা করেন। ১৭১২ বৃঃ অঃ লাহোরে বাহাত্র শাহের মৃত্যু হয়।

বাহাছরের মৃত্যুর পর সিংহাসন লইরা তাঁহার চারি পুত্রে বিবাদ উপস্থিত হয়। মন্ত্রী জুলফিকার খাঁর ষড়যন্ত্রে আজিম উস্-শান, খুজিস্তা আখির ও কনিষ্ঠ রুফি-উল্-কাদের আত্বিরোধে নিহত এবং জ্যেষ্ঠ মইজ্-উদ্দীন্ জাহান্দর শাহ সিংহাসনে উপবিষ্ট হন। উক্ত পুত্র চতুষ্টয়ের মধ্যে আজিম্-উস্ শান বিশেষ উপযুক্ত ছিলেন। তাঁহার একমাত্র পুত্র ফরুক্সিরার বাঙ্গালার ছিলেন বলিয়া রক্ষা পান।

বিলাসী জাহান্দারকে সাক্ষিগোপাল রাথিয়া প্রভুত্ব-করণমানসে জুলফিকার তাঁহার সহায়তা করিয়াছিলেন। ওমরাহগণ তাঁহার এই সগর্কব্যবহারে ফরুপসিয়রকে আহ্বান করেন। বিহারের শাসনকর্তা সৈয়দ হুসেন আলী ও আলাহাবাদের শাসনকর্তা সেয়দ আবহলার সহায়ে আগ্রা-যুদ্ধে সম্রাট্কে পরাজিত ও রাজ্যচ্যুত করিয়া ফরুপসিয়র সিংহাসন অধিকার করেন।

রাজাসনে সমাসীন হইয়া তিনি আবহুলা ও হুসেন আলীকে উজীর ও সেনাপতিপদে নিযুক্ত করেন। প্রকৃত পক্ষে সৈয়দ ত্রাহুবয়ই রাজ্যের সর্কময় কর্তা হইয়াছিলেন। শিথ-সর্দার হত্যা ও ১৭১৭ খৃঃ অঃ মহারাষ্ট্রসন্ধি এবং ডাঃ হামিল্টনের প্রার্থনায় বিনা শুল্কে ইংরাজের বাণিজ্যলাভ ও ৩৮ থানি প্রামক্রয় তাঁহার রাজ্যের প্রধান ঘটনা। [ফরুথসিয়ার দেখ।]

১৭১৯ খৃঃ অঃ কর্পসিয়রকে নিহত কয়িয়া সৈয়দ-ভাত্দ্র রফি-উদ্-দর্জাৎ ও রফি উদ্দোলা নামক হুইজন রাজপুঙ্গবকে সিংহাদনে অভিষিক্ত করেন, কিন্তু তাঁহারা অকালে পতাস্থ হুইলে রোম্থন অথ তিয়ার মহম্মদ শাহ নামে সিংহাদনে অধিষ্ঠিত হন। ইহার রাজ্যকালে উজীর-প্রধান চিন ক্লিজ্ খাঁ নিজাম উল্মুলক (আসফ্জা) ও সাদৎ আলী যথাক্রমে আপন আপন স্বাধীন রাজ্য সংস্থাপন করেন। হায়দরাবাদে নিজাম রাজবংশ ও অবোধ্যায় উজীর-বংশের প্রতিষ্ঠা হুইয়াছিল। ্বিবোধ্যা ও নিজাম দেখ ] ১৭২০ হইতে ১৭০৮ খুঃ অঃ
পর্যন্ত মহম্মদশাহ রাজত্ব করেন। ঐ সময় মধ্যে মহারাষ্ট্রক্ষেত্রে পেশবাগণের প্রভুত্ব দিগুণিত হইয়াছিল। বিখ্যাত
বিগীর হাঙ্গামা আলিবর্দীর অধিকারকালে বাঙ্গালায় সংঘটিত
হয়। ১৭৩৯ খুষ্টাবেল নাদির শাহ দিল্লী অধিকার করেন।

[ নাদির শাহ দেখ। ]

নাদির শাহের মৃত্যুর পর, তাঁহার বিখ্যাত আফগান সেনানী আল্লদশাহ আবদালী ১৭৪৭ খৃঃ অঃ ভারত আক্রমণ করেন। এ যুদ্ধে তাঁহার মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই।

মহশ্মদ শাহের মৃত্যুর পর, তংপুত যুবরাজ আদ্ধদ ১৭৪৮-১৭৫৪ খৃঃ আঃ পর্যন্ত রাজত্ব করেন। ১৭৫১ খৃষ্টান্দের রোহিলাযুদ্ধে তাঁহাকে সিন্দে ও হোলকর-রাজের সহায়তা-গ্রহণ করিতে হয়। আবদালীর বিতীয় আক্রমণে তিনি পঞ্জাবের সন্থ ত্যাগ করিলে উজীরের সহিত তাঁহার মনোবাদ্ঘটে (১৭৫৩ খৃঃ আঃ)। অনন্তর আসফ্জার পৌত্র গাজী উদ্দীন্ উজীর হইয়া তাঁহার প্রাণ সংহার করেন ও অরম্বজবের বংশধর জানৈক রাজপুরুষকে ২য় আলমগীর নাম দিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন।

২য় আলমগীরের রাজ্যকালে (১৭৫৪-৫৯ খৃঃ আঃ) উজীর গাজী উদ্দীনের বিখাস-ঘাতকতায় ক্রোধোদ্দীপ্ত হইয়া আবদালী দিল্লী আক্রমণ ও ধ্বংস করেন। এবারেও মহারাষ্ট্রীয়গণ দিল্লী-খরের পক্ষ হইয়া যুদ্ধ করে। ১৭৬১ খৃ ষ্টান্দের ওয় পাণিপথ-যুদ্ধে মোগল ও মহারাষ্ট্রশক্তি চিরতরে লুপ্ত হইয়া যায়।

[ আক্ষদ শাহ আবদালী দেখ ]

১৭৫৯ थृः आः २য় আলমগীর নিহত হইলে, তৎপুত্র আলী
জহর ১৭৬০ थृः आः শাহ আলম্ নামে দিল্লীর সিংহাসনে
উপবিষ্ট হন। ১৮০৬ থৃঃ आः २য় অকবর ও ১৮৩৪ থৃঃ আঃ
মহম্মদ বাহাছর শাহ দিল্লীর সিংহাসনে আরোহণ করেন।
কিন্তু এ সময় হইতে ইংরাজ-বণিক্ সম্প্রদায় প্রক্রতপক্ষে
ভারতসাম্রাজ্য শাসন করিতেছিলেন। সিপাহিবিজাহে
যোগদান করা অপরাধে তিনি ইংরাজের বিচারে ব্রন্ধে নির্বাসিত হন। তৎপত্নী জিনৎমহল ও পুত্র জোবন-বর্থৎ তাঁহার
অন্তগামী হইয়াছিলেন।

(मानन-अधिकात-कान ( ১৫२५-১৮৫१ थृः )

वावब-->८२७-७०

হুমায়ুন-১৫৩০-৪০

শ্রবংশ।

শেরশাহ -সেলিমশাহ আদিলি

১৫৪০-৫৬ খৃঃ অ

| মোগলবংশ।         |               |              |                        |        |
|------------------|---------------|--------------|------------------------|--------|
| হ্মায়্ন         | 2009          | .: •         | রফিউদ্-দর্জাৎ          | ः ५१५२ |
| অকবর 🙄           | >669          |              | রফি উদ্দোলা            | 5955   |
| <u>জাহাঙ্গীর</u> | 2006          |              | মহমদশাহ                | 5955   |
| শাহজহান          | <b>३७२१</b>   | • .          | আক্ষদশাহ ়             | 3946   |
| অরঙ্গজেব         | <b>&gt;68</b> |              | আলমগীর শাহ             | >948   |
| বাহাহুরশাহ       | 5909 .        |              | শাহ আলম                | ১৭৫৯   |
| জাহান্দরশাহ      | >१)२          | , <i>[</i> : | অকব্র (২য়)            | 5600   |
| ফরুথসিয়ার       | 2920          |              | মহম্মদ বাহাত্রশাহ ১৮৩৪ |        |

যুরোপীয় সমাগম ও ইংরাজাধিপত্য।

वर পूर्वकान रहेराउँ जातराजत ममृक्ति हातिनिक् वारिश ररेगाहिल। त्मरे थाठीन ममुक्तित्व लुक रहेगा माकितनवीत আলেকসান্দার ভারতাক্রমণ করেন। তৎপরবর্তী যবন-রাজগণ যথাশক্তি ভারতীয় সমৃদ্ধি সংরক্ষণে যত্নবান্ ছিলেন। তংকাল হইতে ভারতজাত দ্রবাসমূহ স্থানুর রোম-সাম্রাজ্যে নীত হইত, কিন্তু তাহার বহুপূর্বে হইতেও আরব, মিদর, ফিনিসিয়া, চীন ও ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের সহিত ভারতীয় বাণিজ্যের সংস্রব ছিল। মিসরবাসী ও রোমকগণ সর্ব্বপ্রথমে এদেশে আগমন করেন। তাঁহাদের সংগৃহীত মণিমুক্তাদি স্কুদ্র যুরোপেও খ্যাতিলাভ করিয়াছিল। ক্রমে এই খ্যাতি চারি-দিকে রাষ্ট্র হইলে য়ুরোপীয় রাজতাগণের লোভ-দৃষ্টি পড়িল, কিন্তু 'ক্রুজেড' যুদ্ধ তাঁহাদের বাণিজ্যাকাজ্ঞার বিশেষ অন্তরায় হইয়াছিল। তাই খৃষ্ঠীয় ১৫শ শতাব্দের শেষভাগে স্থলপথ ভিন্ন স্বতন্ত্র পন্থা আবিদ্ধারের চেষ্টা হয়। ১৪৯২ খুষ্টাব্দে नाविक कनम्रम् পथज्थे रहेमा 'हे खिमा' ज्ञाप आप्मितिकाम উপস্থিত হন এবং দেই স্থান 'ওয়েষ্ট ইণ্ডিয়া' নামে প্রচারিত হয়। তৎপরে নাবিকশ্রেষ্ঠ ভাস্কোদাগামা ১৪৯৮ খৃঃ অঃ কালিকটরাজ সামরীর নিকট উপস্থিত হন। অল্মিদা ও আল্বুকার্কের শাসনকালে পর্জুগীজগণ ভারত, ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জ, চীন ও জাপান প্রভৃতি দ্বীপজাত দ্রব্যাদি লইয়া লোহিত-সাগরোপকুল, আফ্রিকার পশ্চিমকুল ও আমেরিকার ত্রেজিল-রাজ্যপর্য্যন্ত বিস্তৃত স্থানে বাণিজ্যসীমা ও স্থানে স্থানে রাজ্য-সীমা পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিল। এক কথায় বর্ত্তমান সময়ে ইংরাজগণ পৃথিবীর যত স্থানে রাজ্যবিস্তার করিয়াছেন, সেই প্রাচীনকালে পর্কু গীজদস্মাগণ সমুদ্রবক্ষে ততদ্র স্ববিস্থত স্থানে আধিপত্য করিয়াছিল। [পর্ত্ত্বাল ও পর্ত্ত্বাজ দেখ।]

পর্ত্ত গীজদিগের বাণিজ্য-সমৃদ্ধিদর্শনে ঈর্ধান্বিত হইয়া ওলন্দান্ত বণিক্সম্প্রদায় পূর্বভারতে (East Indies) বাণিজ্যের জন্ম ১৫৯৬ থূ আঃ যব ও স্থমাত্রা দ্বীপে আসিয়া উপস্থিত হন। কিছুকাল পরে তাঁহারা প্রবল হইয়া পর্ভু গাঁজদিগের অনেক কুঠি কাড়িয়া লন। গঙ্গা-তীরবর্তী চুঁচুড়া নগরের কুঠি ১৭শ শতাবের শেষভাগে হুর্গবদ্ধ হইয়াছিল। ১৮২৪ খৃঃ অঃ পর্যান্ত চুঁচুড়া ওলন্দাজদিগের অধিকারে থাকে। উক্ত বর্ষে ইংরাজগণ স্থমাত্রান্থ স্থানবিনিময়ে ঐ নগর লাভ করেন। ১৬২০ খৃঃ অঃ আমবয়নার হত্যাকাণ্ড সম্পাদিত হইলে ওলন্দাজদিগের বাণিজ্য-প্রভাব হ্রাস হইয়া পড়ে। [ওলন্দাজ দেখ]

১৬১২ ও ১৬৭০ খৃঃ আঃ তুইটী দিনেমার বণিক্ সম্প্রাদার ভারতে আগমন করেন। বাঙ্গালার গঙ্গাতীরবর্তী শ্রীরামপুর প্রামে ও দান্দিগাত্যে ট্রাঙ্কুইবর নগরে (১৬১৯ খৃঃ) তাহাদের বাণিজ্য কুঠী স্থাপিত হইরাছিল। ১৮৪৫ খু আঃ ইংরাজেরা শ্রীরামপুর ক্রম্ব করিয়া লয়েন। পোর্টোনোবো, এডোবা, হলচেরী প্রভৃতি স্থান তাঁহাদের অধিকারে ছিল।

१ वर्षा के का कुला के कि के कि कि **किंग्सेंग्र (नथा)** 

বছ প্রাচীন কাল হইতে ইংল্প্ডেও ভারতাগমন-পহা আবিদারের চেষ্টা হইয়াছিল। ক্যাবট, দিবাষ্টিয়ান, উইলোবি, চান্দেলর\*, ফুবিসর, ডেভিস, হাড্সন, বাফিন্ ও ফুান্সিদ্ ড্রেক ঐ পথের পথিক হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও মনোরথ সিদ্ধ হয় নাই। ১৫৭৯ খঃ আঃ টমাস্ ষ্টিসোন্ সালসেটি দ্বীপন্ত জেয়ট্ কলেজের অধ্যাপক হইয়া ভারতে আগমন করেন। তাঁহার পিতার নিকট প্রেরিত পত্র-পাঠে প্রণোদিত হইয়া (১৫৮০ খঃ আঃ) রালফ ফিচ্, জেন্স্ নিউবেরী ও লিড্স্ নামা বণিক্তর স্থলপথে ভারতে আসিবার চেষ্টা পান। পর্ত্তু গাজিলগ স্বর্ধাবশে তাঁহাদিগকে অরমজ ও গোয়ানগরে বন্দী করেন। নিউবেরী গোয়ানগরে দোকান করিয়া এবং লিড্স্ মোগলের অধীনে কর্ম্ম করিয়া জীবন যাপন করিলেন, কিন্তু ফিচ্ সিংহল, শ্রাম,বঙ্গ, পেগুও মলাকা প্রভৃতি দ্বীপপুঞ্জে পরিভ্রমণ করিয়া স্বদেশে প্রভ্যাগত হইয়াছিলেন।

বিখ্যাত 'আর্মাদা'-বাহিনীর অধঃপতনে (১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে)
শ্বেন ও পর্জুগালের মিলিত শক্তির হ্রাস হইলে, ইংরাজগণের
বাণিজ্যাশা বলবতী হইয়া উঠে। ঐ সময়ে ওলন্দাজগণ
মরিচাদির দাম দিগুণিত করিলে বিশেষ আগ্রহের সহিত

১৬০০ খৃঃ অঃ ইংরাজ-বণিক্সমিতি হৈছ ইণ্ডিয়া কোম্পানী' নামে সংগঠিত হয়। উঁহারা প্রথমে ভারত-মহাসাগরস্থ দ্বীপ-পুঞ্জে থাকিয়া বাণিজ্য করিয়াছিলেন। ১৬২৩ খৃষ্টাব্দের আময়-নার হত্যাকাণ্ডের পর ইংরাজবণিক্সমিতি সমুদ্র-পথ ত্যাগ করিয়া ভারতে আদিতে বাধ্য হন।

[কোম্পানী ও ইংরাজ দেখ।]

১৬-৪ খৃ: অঃ প্রথম ফরাসী "ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী' সংগঠিত হইয়া ভারতে আগমন করেন। তৎপরে আরও ছয়টী ফরাসি-বিণিক্সম্পানার বাণিজ্যব্যপদেশে ভারতে আসিয়াছিলেন। ১৬৬৪ খৃঃ অঃ স্থরাটে, ১৬৭৪ খৃটান্দে পুঁদিচেরীতে ও ১৬৮৮ খৃঃ অঃ চন্দননগরে তাঁহাদের বাণিজ্যক্ষী স্থাপিত হইয়াছিল। কর্ণাটক য়ুদ্দে ফরাসী ও ইংরাজে ঘোর বিবাদ আরম্ভ হয়। ফরাসি-সেনানী লালীর অবিম্ধ্যকারিতার ফরাসিশক্তির অবসান হইয়াছিল। কর্ণাটক য়ুদ্দের পর, ১৭৬০ খৃঃ অঃ উভয় জাতির মধ্যে সন্ধি স্থাপিভ হইলে, ফরাসীরা চন্দননগর ও পুঁদিচেরী পুনঃ প্রাপ্ত হন।

[ফরাসী, ডুঁপ্লে, চাঁদ সাহেব, কর্ণা**টক, মহারাষ্ট্র প্রভৃত্তি** শব্দ ডাইবা। ]

ইহার পর ভারতে বাণিজ্যের জন্ত, ১৬৯৫ খৃঃ আং স্কচ্কোম্পানী ও ১৭২০ খৃঃ আং অপ্তেও কোম্পানী সংস্থাপিত হয়।
আপ্তেও কোম্পানি রাজসনন্দ-লাভকালে ৭ বংসরের জন্ত
বাণিজ্য হইতে নির্লিপ্ত থাকিতে আদিষ্ট হন। ঐ সময়ে তাঁহার
(১৭৩১ খৃঃ) কএকজন কর্মচারী স্বইডিস্ কোম্পানী নামে স্বতন্ত
সম্প্রাণায় গঠিত করিয়া বাণিজ্য চালাইতে থাকেন। ১৭৮৫
খৃঃ আং অপ্তেও কোম্পানী ঋণগ্রস্ত হইয়া পড়েন। ১৭৯৩
খৃঃ আং তাঁহাদের বাণিজ্য-কার্য্য একেবারে বন্ধ হইয়া য়য়।
১৯০৬ খৃঃ আং স্কইডিস্ বণিকসমিতির নৃতন বন্দোবস্ত
হইয়াছিল। একণে জন্মাণ, ফরামী, পর্ভুগীজ, ইতালীয়,
ওলন্দাজ, স্কইডিস্, কয়, দিনেমার, স্পোনিয়ার্ড, বেলজীম
স্কইস্ ও তুর্ক প্রভৃতি বণিক্সম্প্রাণায় ভারতে বাণিজ্যাংশ
গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে ইংরাজের সংখ্যাই
স্বিকি।

২৬১৪ খৃঃ অঃ হইতে ইংরাজবণিকগণ ভারতে কুঠী-স্থাপন করিলেও প্রকৃত প্রতিষ্ঠা লাভ করেন নাই। ১৬৩৯ খুঃ অঃ বিজয়নগর-রাজবংশীয় চন্দ্রগিরির অধিপতির নিকট হইতে ইংরাজগণ মান্ত্রাজের অধিষ্ঠান-ভূমির সন্থাধিকার লাভ করেন। এই খানেই সর্ব্ব প্রথমে দেণ্টজর্জ গুর্গ স্থাপিত হয়।

[ काम्लानी ७ मोलांक (नश।]

১৭৪৪ খৃঃ অঃ ইংরাজ-ফরাসীতে যথন মুরোপে যুদ্ধ চলিতে-

<sup>\*</sup> উক্ত মহাপুরুষ উত্তর-মহাসাগরপথে আসিয়া ক্ষিয়ার উত্তরস্থ খেত-সাগরোপকৃলে আর্চিঞ্জল বন্দরে অবতরশ করেন। তথা হইতে স্থলপথে মক্ষো রাজধানীতে উপনীত হন। জাহারই পরামর্শ মতে ভারত, পারস্থ প্রভৃতি স্থানে বাণিজ্যের জন্ম ক্ষবণিকসমিতি সংগঠিত হয়। উহারা স্থলপথে গমনাগমন করিতেন।

ছিল, তথন অবদর বুঝিয়। ইংয়াজগণ দাক্ষিণাত্যে ফরাদীদিগকে আক্রমণ করেন। ১৭৪৮ খৃঃ অঃ আইলাসাপেলের দল্ধি অফুদারে উভয় পক্ষের বিবাদ মিটিয়া যায়। কিন্তু নিজামিদিংহাদনের উত্তরাধিকারস্ত্তে উভয় পক্ষে পুনরায় বিবাদ আরম্ভ হয়। আর্কট্ ও কর্ণাট যুদ্ধের ইহাই কারণ। আর্কট্ যুদ্ধে (১৭৫১ খৃঃ অঃ) ক্লাইবের নিক্ট পরাজিত হইয়া ফরাদিগণ বিশেষ অপদস্থ হইলেন। মহম্মদ আলীকে আর্কটিদিংহাদনে বসাইয়া ইংরাজগণ বাণিজ্যের প্রদার বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৬৩৩ খৃ: আঃ পিপ্ললীতে ও ১৬৪২ খৃঃ আঃ হুগলীতে কুঠী স্থাপিত হয়। ১৬৯১ খৃষ্টান্দে জব চার্ণক স্তার্টী, গোবিন্দ-পুর ও কালীঘাটের (কলিকাতা) সনন্লাভ করেন। ১৬৯৬ খুঃ আঃ ফোর্টউইলিয়ম হুর্গ স্থাপিত হয়। [কলিকাতা দেখ।]

নবাব দিরাজ উদ্দোলার শাসনকালে (১৭৫৬ খৃঃ মঃ) কলি-কাতায় 'অন্ধর্কপ্রত্যা' \* সাধিত হয়। এই সংবাদ শুনিয়া মাল্রাজ হইতে ক্লাইব ও ওয়াট্যন কলিকাতায় আদিয়া উপ-হিত হন। ১৭৫৭ খৃঃ অঃ পলাশীর রণক্ষেত্রে বঙ্গের ভাগ্য-লক্ষ্মী ইংলণ্ডের করে সমর্শিত হয়। [ক্লাইব দেখ।]

উক্ত বর্ষে মীরজাফরকে বাঙ্গালার সিংহাসনে বসাইয়া ইংরাজকোম্পানী ২৪ পরগণার জমিদারীসত্ত লাভ করেন। ১৭৫৮ খুঃ অঃ क्रांटेरवत वाक्रांना-भागन ममरत्र भार जानम পাটনা আক্রমণ করেন। ১৭৬০ খুঃ অঃ ক্লাইব স্থদেশ্যাত্রা করিলে ভান্সিটার্ট বাঙ্গালার গ্রথর হন। এই সময়ে শাহ আলম্ যুদ্ধে পরাস্ত হইয়াছিলেন। মীরণের মৃত্যু হওয়ায় বঙ্গে-শ্বরের ঋণ পরিশোধের সন্তাবনা না দেখিয়া ভান্সিটার্ট নবাবকে পদ্যুত ও তাঁহার জামাতা মীরকাসিমকে সিংহাসনে অভিষিক্ত করিলেন। মীর কাসিম সিংহাসনলাতে উপকৃত হইয়া ইংরাজ কোম্পানীকে বর্দ্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রাম জেলা সমর্পণ করেন। কোম্পানীর কর্মচারিগণ বিনা শুল্কে বাণিজ্য চালাইতেছেন দেখিয়া নবাব ইংরাজ-কৌন্সিলকে জানাইলেন। কোন প্রতিকার না হওয়ায় নবাবের সহিত কোম্পানীর বিরোধ উপস্থিত হইল। গিরিয়া ও উণ্যানালার হুদ্ধে পরা-জিত হইয়া তিনি পাটনায় পলাইয়া যান। এখানে মহাতাপ জগৎশেঠ,রাজা রামনারায়ণ,রাজা রাজবল্লভ ও পাটনার কুঠীর-অধ্যক্ষ এলিস্ সাহেবকে হত্যা করিয়া তিনি বাদশাহ শাহ जानम् ७ नवाव ऋकाउँ दिलीनात भत्रभाशत रुन। ১१७८ थृ होत्स বক্দারের যুদ্ধে মিলিত মোগল-দৈল্ল পরাভূত হয়। অযোধ্যা

\* কোন ঐতিহাসিক অকক্পের অস্তিহ-বিবরে সন্দেহ প্রকাশ
 করেন। [সিরাজ্উন্দৌলা দেখ। ]

বিজেতার পদানত হইল এবং মোগল-সমাট্ অনুগ্রহাকাজ্জা হইরা ইংরাজশিবিরে আনীত হইলেন।

কাসিমকে বিদ্রোহী দেখিয়া ইংরাজেরা পুনরায় মীর-জাফরকে সিংহাসন প্রদান করেন। ১৭৬৫ খৃঃজঃ তাঁহার মৃত্যু ঘটিলে তৎপুত্র নাজম উদ্লোলা নবাবপদে প্রতিষ্ঠিত হন।

১৭৬৫ খৃষ্ঠান্দে ক্লাইব দ্বিতীয় বার শাসনকর্তৃত্ব গ্রহণ করিয়া ভারতে আইসেন। তিনি স্কলা উদ্দোলা ও শাহ আলমের সহিত আলাহাবাদে সাক্লাৎ করিলেন। তাঁহাদিগের রাজ্য পুনঃ প্রদান করায় তাঁহারা ইংরাজের মিত্র হইলেন। সমাট্ শাহ আলম্ এই সময়ে কোম্পানীকে বঙ্গ,বেহার ও উড়িয়ার দেওয়ানী-পদ্প্রদান করেন। পলাশী-যুদ্ধের পর হইতে বঙ্গরাজ্যাধিকার ইংরাজের করতলগত হইলেও, সমাটের সনন্দলাতে বণিক্কোপানীর আইন সঙ্গত বাঙ্গালার অধিকার জ্মিল। এক্ষণে তাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে রাজ্যপালনে প্রবৃত্ত হইলেন।

১৭৬৭ খৃষ্টানে ক্লাইব স্থানেশে প্রত্যাগত হইলে ভালে প্তি ও কার্টিয়ার (১৭৬২-৭২ খৃঃ অঃ) যথাক্রমে বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন। সেই সময়ে (১৭৭০ খৃষ্টানে ) 'ছিয়াত্তুরে মম্বস্তর' নামে কাল ছর্ভিক্ষ আসিয়া বঙ্গবাসীকে গ্রাস করিয়াছিল। অলাভাবে প্রায়্র বাঙ্গালার তৃতীয়াংশ লোক মৃত্যু-মুথে পতিত হয়। তাই অলক্রিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে অলপ্রদানের জন্ম বাঙ্গালায় সন্মাসিবিজাহ সমুপস্থিত হইয়াছিল।

ক্লাইবের বাঙ্গালা-অবস্থানকালে, দাক্ষিণাত্যের মহিস্থর-রাজ্যে হায়দর আলীর অভ্যুথান হয়। হায়দার অপ্রতিহত প্রভাবে নানাস্থান জয় করেন। ইংরাজগণ হায়দরের ভয়ে ভীত হইয়া সন্ধি করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

[ शत्रमत जानी (मथ। ]

১৭৭২ খৃষ্টাব্দে ওয়ারেণ হেষ্টিংস বাঙ্গালার শাসনকর্তা হন।
রাজস্বসংগ্রহের স্থব্যবস্থাকল্পে তিনি সদর দেওয়ানী ও সদর
নিজামত আদালত প্রতিষ্ঠা করেন। রাজস্ব-সংগ্রহ-কার্য্যে
ইংরাজের অধীনস্থ কর্মচারিগণ প্রজাবর্গের উপর যথেচ্ছব্যবহার করিত। দেবীসিংহের অত্যাচারকাহিনী এখনও
বাঙ্গালার ঘরে ঘরে শুনা যায়।

১৭৭৪ খৃষ্টাবেদর রোহিলা যুদ্ধ, ১৭৭৫ খৃঃজঃ নন্দকুমারের ফাঁদি, চৈতিসিংহের নির্বাসন, অঘোধ্যাবেগমের ধনলুঠন, ১ম মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ ও ২য় মহিস্কর্যুদ্ধ তাঁহার শাসনকালে সংঘটিত হয়। তিনি ১৭৮৫ খৃষ্টাবে বিলাতে প্রত্যাগত হইয়াও নিস্কৃতি পান নাই। বাগ্মিপ্রবর বার্ক তাঁহার এই অঘণা অত্যাচার লইয়া অভিযোগ উত্থাপন করেন। এই মকদমার হেষ্টিংসকে সর্বাস্ত হইতে হয়। [হেষ্টিংস, নন্দকুমার প্রভৃতি শক্ষ দেখ।]

হেষ্টিংসের শাসনাবদানে ভারতের শাসন-বিশৃষ্থলা দেখিয়া পার্লিমেণ্ট-সভায় বোর আন্দোলন উপস্থিত হয়। তদমুসারে রাজমন্ত্রী পিট শাসন-প্রণালীর স্থব্যবস্থার জন্ম 'ইণ্ডিয়া বিল' প্রস্তুত করেন।

## ইংরাজ গবর্ণর জেনারলগণ।

ওয়ারেণ হেষ্টিংম ১৭৭২-৭৪ খু:অঃ পর্যান্ত বাঙ্গালার গবর্ণর ছিলেন, পরে ভারতের গ্রব্দির জেনারল পদাভিষিক্ত হইয়া রেগুলেটিং এক্ট (Regulating Act ১৭৭০) নির্দিষ্ট কৌন্সিল সভা লইয়া ভারতের শাসনবিধি পরিচালিত করিতে থাকেন।

তাঁহার পদত্যাগের পর, সর জন ম্যাকফার্সন ২০মাদ কাল গবর্ণর জেনারলের কার্য্য করেন। তৎপরে লর্ড কর্ণওয়ালিদ্ (১৭৮৬-৯৩খঃ) ঐ পদে নিযুক্ত থাকিয়া ভারতের শাসনপ্রণালীর স্থবাবস্থা করিয়া যান। বিচার-প্রণালীর স্থবিধার জন্ম তিনি প্রভিন্মিরাল কোর্ট ও প্রজাবর্গকে জমিদারের শোষণদায় হইতে রক্ষা করিবার জন্ম ১৭৯৩ খু ছাকে 'দশ্যালা বন্দোবন্ত' করিয়া যান। তৃতীয় মহিন্মর বুদ্ধে টিপু স্থলতানের সহিত তাঁহার সন্ধি হয়; তাহার ফলে ইংরাজেরা দিভিগাল, বড়মহল, সালেম ও মলবার প্রদেশ প্রাপ্ত হন এবং টিপুর ত্রটি পুত্র ইংরাজের নিক্ট প্রতিভূম্বরূপ অবস্থান করেন।

লড কর্ণওয়ালিস্ব্রে সকল হিতকর কার্য্যের অন্ধান করিয়াছিলেন, সর্জন সোর (লড টেনমাউথ) ১৭৯৩-৯৮-থঃ) তাহার সহকারিতা করেন।

সর জন সোর কর্তৃক টিপু স্থলতানের প্রতিভূপুজ্বয়
প্রতার্পিত হইলে, টিপু পুনরায় যুদ্ধায়োজন করিতে লাগিলেন।
তাহার আশা ছিল, জগিছথাত ফরাসি-বীর নেপোলিয়ন এবার
ফরাসিপক্ষে তাঁহার সহায়তা করিবেন। মার্কুইসঅব ওয়েলেস্লি
(লড মর্ণিংটন ১৭৯৮-১৮০৫ খৄঃ) ১৭৯৮ খৄষ্টান্দে নিজামের
সহিত সন্ধি করিয়া, তৎসৈত্য-সাহায়্যে ফরাসিদিগকে হতবল
করিলেন। পর বৎসর ৪র্থ মহিস্কর-যুদ্ধে টিপু সদলে পরাজিত
ও নিহত হইলে, ইংরাজ-প্রভাব চারিদিকে প্রচারিত হয়।
স্ফাতুর রাজনীতিজ্ঞ গ্রেণির ওয়েলেস্লী এই স্থােগে কএকটী
সামস্তরাজ্য হস্তগত করেন। ফোর্ট উইলিয়ম কলেজস্থাপন,
গঙ্গাসাগরসঙ্গমে বর্ষীয়সীর প্রথমাংপন্ধ সন্তান্টিকে নিজ্ঞেপ
ক্রপ কুপ্রথানিবারণ, ২য় মহারাষ্ট্রয়্ক, হোলকর ও সিন্দের
যুদ্ধ তাঁহার সাময়িক ঘটনা।

ওয়েলেশ্লির রাজ্যকালে যুদ্ধবিগ্রহে ইংরাজকোম্পানীর বিলক্ষণ ক্ষতি হয়। ডিরেক্টরগণ ভারতীয় রাজভ্রবর্গের সহিত বাদ-বিসম্বাদে অনিজুক হংয়া ১৮০৫ খুষ্টাকে দ্বিতীয়বার লর্ড কর্ণ ওয়ালিস্কে গবর্ণর-জেনারল করিয়া পাঠান। প্রায় ও মাস কাল পরে বাদ্ধিক্যবশতঃ তিনি গালিপুরে প্রাণত্যাগ করেন।

উক্ত বর্ষে দর জর্জ বার্লো ডিরেক্টর দভা কর্তৃক দক্ষিত্বাপনে আদিই হইয়া ভারতের গবর্ণর জেনারল-পদে নিষোজিত হন। ১৮০৬ খৃষ্টান্দে তিনি হোলকরের সহিত দক্ষি করিলেন বটে, কিন্তু বেল্ল্র নগরন্থ সিপাহীরা বিজোহী হইয়া পাড়লে ইংরাজগণকে বিশেষ বিচলিত হইতে হইয়াছিল। ডিরেক্টরগণ মাল্রা-জের শাসন-শৃত্যালার জন্য তথাকার গবর্ণর বেণ্টিক্ষকে পদ্চ্যুত করিয়া বার্লোকে তংপদে নিযুক্ত করেন।

১৮০৭ খৃষ্টাকে লর্ড মিন্টো গ্রব্দর জেনারল হইয়া কলিকাতায় উপস্থিত হন। কর্ণপ্রালিসের আয় শান্তিস্থাপন-পূর্কক কার্য্য করাই তাহার অভিপ্রেত ছিল,কিন্তু কার্য্যগতিকে তিনি এদেশীয় রাজঅগণের শাসনসম্পর্কীয় কোন কোন বিষয়ে হস্তকেপ না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। করাসী-ইংরাজের বিরোধ একভাবেই রহিয়াছে, য়ুরোপে যাহাই হউক, এদেশে ইংরাজগণ করাসীদিগকে অত্যন্ত ভয় করিতেন। করাসীদিগের ভারতের প্রতি বিলক্ষণ লোভ ছিল। ভারতে করাসীর অধিকার ইংরাজের বাঞ্চনীয় নহে, সেই করাসী ক্ষমতা হ্রাসের জঅই নিজাম,সিন্দে ও হোলকর প্রভৃতির সহিত যুদ্ধ ঘটে। এই সময়ে য়ুরোপথণ্ডে নেপোলিয়ন প্রবল হওয়ায় ইংরাজের আশক্ষা দিগুণ বিদ্ধিত হয়। আশক্ষায় উদ্বেলিত হইয়ালর্ড মিন্টো পঞ্জাবপতি রণজিৎ এবং আফগানস্থান ও পারস্থের শাহের সহিত সন্ধি করিয়া রাজনৈতিক বন্ধনে আবদ্ধ হইলেন।

১৮১৩ খৃঃ অঃ মিটো ইংলপ্তবাতা করিলে লর্ড ময়রা (মার্কুইস্ অব হেষ্টিংস) কলিকাতার পৌছিলেন। ১৮১৪-১৮১৫ খৃষ্টাব্দের নেপাল যুদ্ধ, সিগৌলীর সন্ধি, ১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পেন্ধারি যুদ্ধ ও ১৮১৭-১৮ খৃঃ অঃ শেষ মহারাষ্ট্র-যুদ্ধ তাঁহার সময়ের ঘটনা।

১৮২৩ খৃষ্টাব্দে ১লা জানুয়ারী লড মররা স্বদেশধাত।
করেন। তাঁহার পত্নী এদেশীয়দিগের ইংরাজিশিকার জন্ম
বারাকপুরে একটী ইংরাজী বিভালর ও ডেভিড হেয়ার
কলিকাতায় 'হিলুকলেজ' সংস্থাপিত করেন। প্রীরামপুরস্থ
কেরি, মার্সমান প্রভৃতি মিসন্রিগণ চূঁচুড়া, প্রীরামপুর প্রভৃতি
স্থানেও কএকটা বিভালর স্থাপন করিয়া যান। তাঁহাদের যত্নে
১৮১৮ খৃষ্টাব্দে সমাচারদর্পণ নামে একথানি বাঙ্গালা সংবাদপত্র মুদ্রিত ও প্রকাশিত হয়।

লড হেষ্টিংস স্থদেশে গমন করিলে মিঃ এডাম নামক জনৈক সিভিলিয়ান কএকমাস শাসনকাধ্য নির্কাহ করেন, পরে উক্ত বর্ষের আগষ্ট মাণে লড আমহার্ত কলিকাতার উপস্থিত হন। প্রথম ব্রহ্মযুদ্ধ (১৮-২৪-২৬ খৃঃ) ও ভরতপুর অধিকার (১৮২৭ খৃঃ) তাঁহার শাসনকালের প্রসিদ্ধ ঘটনা, এতদ্বির তাঁহার শাসন সময়ে বিভাশিকার উরতিকরে একটা শিকাসমিতি ও কলিকাতার 'সংস্কৃত কলেজ' প্রতিষ্ঠিত হয়।

১৮২৮-১৮৩৫ খৃষ্টান্দ পর্যন্ত লর্ড উইলিয়ম বেণ্টিক কার্য্য-ভার গ্রহণ করেন। ইনিই বেল্লুর বিদ্রোহের সময় মাক্রাজের গবর্ণর ছিলেন। তাঁহার ৭বর্ষ রাজ্যশাসনকালে ১ম আম্ব-ব্যম্ব-সংস্থার, সতীদাহ-নিবারণ, ঠগীদমন, রাজপুত-জাতির কন্তাবধপ্রথা-নিবারণ, খন্দজাতির নরবলিনিষেধ, শাসন-প্রণালী ও শিক্ষাবিষয়ক সংস্কার, দেশীয়দিগের রাজ-কার্য্যে নিয়োগ-ব্যবস্থা, মহিস্করের শাসনভারগ্রহণ ও কুর্গ-জ্যবিকার প্রভৃতি কএকটা কার্য্য-সম্পাদিত হয়।

লর্ড বেণ্টিক্ক দিল্লীর সমাটের দাক্ষাতে গর্কের দহিত বলিয়াছিলেন যে, 'ইংরাজেরাই এক্ষণে ভারতের প্রকৃত অধীশ্বর,
তৈমুর বংশীঘদিগকে এখন আর তাঁহারা স্মাট্ বলিয়া স্বীকার
করেন না।' ইহাতে কুর হইয়া স্মাট্ স্বপ্রদিদ্ধ রাজা
রামমোহন রায়কে উকীল নিযুক্ত করিয়া ইংলতে প্রেরণ
করেন। [রামমোহন রায় দেখ]

কোম্পানীর ১৮১৩ খু টান্দে মেরাদ অতীত হওয়ায়, ১৮৩০ খৃঃ জঃ পর্যান্ত কোম্পানী নৃতন সনন্দ লাভ করেন। তদমুসারে কোম্পানী অজ্জিত-রাজ্যসমূহের ভোগাধিকার প্রাপ্ত হন, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত গবর্ণর জেনারল (Governor general in Council) তত্ত্বাবং স্থানের ব্যবস্থাপ্রন করিতে থাকেন।

[ दि छिक्क स्मर्थ]

১৮৩৫ ৩৬ খৃ অঃ লর্ড মেটকাফের শাসনকাল। তিনি মুদ্রাবন্ত্রের স্বাধীনতা প্রদান করিয়া এদেশীয় ব্যক্তিবর্গকে ক্রুক্তভাপাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

কাব্লের সিংহাদন লইয়া উত্তরাধিকারীদিণের গোলযোগ উপস্থিত হইলে, তল্লিবারণ জন্ম লর্ড অক্লণ্ড ১৮০৬ খৃঃ অঃ ভারতে আসিয়া উপনীত হন। ১৮৪১ খৃঃ অঃ কাব্ল যুদ্ধের হুর্গতি দেখিয়া ডিরেক্টরগণ ১৮৪২ খৃঃ অঃ লর্ড এলেনবরোর হুন্তে কার্য্যভার সমর্পণ করেন।

[ অকলও, কাব্ল, দোস্ত মহম্মদ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]
১৮৪২ খৃঃ অঃ ইংরাজগণ বৈরিনির্য্যাতন-পরবশ হইয়া
কাব্ল-অধিকার ও মনের সাধে কাব্লীদিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিলেন। অতঃপর ১৮৪০ খৃঃ অঃ সেনাপতি
নেপিয়র কর্তৃক সিন্ধপ্রদেশজয় ও গোয়ালিয়র যুদ্ধ সমারদ্ধ
হয়। গোয়ালিয়র যুদ্ধ এলেনবরো স্বয়ং উপস্থিত ছিলেন।
নিরস্তর যুদ্ধবিগ্রহে ব্যাপৃত থাকার ডিরেক্টরেরা লর্ড এলেন-

ববোকে পদ্যুত করিয়া লর্ড হার্ডিঞ্জকে বড়লাট করিয়া ভারতে পাঠাইয়া দেন।

লর্ড হাডিঞ্জ (১৮৪৪-৪৮ খুঃ) এদেশে পদার্পণ করিরাই শিথযুদ্ধে ব্যাপ্ত হইয়াছিলেন। বিখ্যাত ওয়াটালু রণক্ষেত্রে তাঁহার একটা হাত নষ্ট হয়, এজ্ঞ স্কলে তাঁহাকে 'হাতকাটা গ্রণর' বলিত। [হাডিঞ্জ, রণজিংসিংহ ও শিথযুদ্ধ দেখ।]

হাডিঞ্জ বিলাতে প্রত্যাগত হইলে লর্ড ডালহোসী (১৮৪৮-৫৬ খৃঃ) গবর্ণর জেনারল হইয়া ভারতে আইদেন। তাঁহার শাসনপ্রারম্ভ ইইতেই ২য় শিথযুদ্ধ, পঞ্জাবাধিকার, ২য় ভ্রক্ষযুদ্ধ এবং অযোধ্যা, সাতারা ও নাগপুর প্রভৃতি স্থান অধিকৃত হয়। কোম্পানীর রাজ্যসীমা বৃদ্ধি রাতীত তিনি দেশীয়দিগের ও হিতাকাজ্জা হইয়া কএকটা সৎকার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া যান, তন্মধ্যে রেলপথ-বিস্তার \*, তাড়িতবার্তাবহ (Electric Telegraph), ডাকবিভাগের সংস্কারণ ও শিক্ষাবিভাগের উন্নতিকল্পে সাহায়্য দান (grant-in-aid) প্রথা প্রবর্তন করিয়া যান। ইহাতে পল্লিগ্রামসমূহের ক্ষুদ্র বিভালয়গুলির বিশেষ সাহায়্য ও শিক্ষাকার্য্যের বিস্তার হয়। এই সময়ে কৌন্সিলের অন্ততম সভ্য মহায়া বেথুন কলিকাতায় একটা বালিকাবিভালয় স্থাপন করেম।

১৮৫৬ খৃঃ অঃ লর্ড ক্যানিং কলিকাতায় পদার্পণ করেন।

ঐ সময়ে পারস্থ ও চীন দেশীয়ের সহিত ইংরাজদিগের মুদ্ধ
ঘটে। উভর মুদ্ধেই ভারতীয় সিপাহীদল ইংরাজপকে

যুদ্ধ করিয়া বিপক্ষদিগকে পরাজিত করে। ১৮৫৭ খৃঃ অঃ
টোটাকাটার হাঙ্গামায় ভারতে সিপাহীবিদ্রোহ সংঘটিত হয়।

[সপাহী বিদ্রোহ দেখ।]

পর বংসর জালাহাবাদ-দরবারে মহারাণীর ঘোষণাপত্র পঠিত হয়, তদবধি কোম্পানীর রাজ্য মহারাণী ভারতেখরী ভিক্টোরিয়ার শাসনাধীন হইল। এই সময়ে লর্ড ক্যানিং বাহাহর রাজপ্রতিনিধি (Viceroy) আখ্যা লাভ করেন। তাহার
সময়ে 'ইন্কম্টাক্স ও বিশ্ববিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। [ক্যানিং দেখ]

লড এলগিন্ ১৮৬২ খৃঃ অঃ ভারতে আইদেন। এ সময়ে স্থামকোট ও সদর আদালত মিশিয়া 'হাইকোট' নাম প্রাপ্ত হয়। পর বংসর নবেম্বর মাসে হিমালয়প্রদেশে ধর্মনালা নামক স্থানে এল্গিনের মৃত্যু ঘটে। তৎপরে পঞ্জাব

১৮৫৪ খৃ:অঃ ১লা সেপ্টেম্বর হাবড়া ইইতে রেলগাড়ী চলিতে থাকে।

<sup>†</sup> পূর্ব্বে দূরদানুসারে ডাকপত্রে মাহলের তারত্রম্য ছিল। তাঁহার সংফ্রে ভারতের সর্ব্বেই একবিধ মাহলে পত্রপ্রেরণের প্রথা প্রবর্ত্তিত হয়।

প্রদেশের শাসনকর্তা সর জন লরেন্স রাজপ্রতিনিধি হন।
১৮৮৪ খৃঃ অঃ ভূটানযুদ্ধ ও হুয়ার অধিকার এবং ১৮৫৬ খৃঃ অঃ
উড়িষ্যার হুর্ভিক্ষ প্রধান ঘটনা। ১৮৫৯ খৃঃ অঃ লরেন্স্ বিলাতে
যাইয়া লড উপাধি প্রাপ্ত হন।

১৮৬৯ খৃ: আঃ লর্ড মেয়ো কলিকাতার আগমন করেন। উক্ত বংসর তিনি আয়ালা-দরবারে কাবুলের বিশৃষ্থালতা নিবারণ জন্ত আমীর শের আলীকে আহ্বান করেন। সীমান্তের বাদ বিসম্বাদ মিটাইবার জন্ত তিনি তাঁহাকে কাবুলের অধিপতি স্বীকার করিয়া বার্ষিক লক্ষ টাকা সাহায্য ও আবশুক মত অন্তপ্রদানে অঙ্গীকৃত হইয়াছিলেন। এই সময়ে রাণীর মধ্যম পুত্র ডিউক অব্ এডিনবরা ভারতদর্শনে আগমন করেন। আন্দামান-দ্বীপপুঞ্জের পোর্টন্তেয়ার দ্বীপে শেরআলী নামক জনৈক মুসলমান-হত্তে লর্ড মেয়ো ১৮৭২ খৃঃ অঃ নিহত হন।

লড মেরোর এইরূপ আকস্মিক মৃত্যু হইলে, সর চার্ল স নেপিয়ার কএকমাসের জন্ম কার্য্যভার গ্রহণ করেন, অনন্তর লড নর্যক্ত্রাজপ্রতিনিধি হইয়া এদেশে উপনীত হন। বেহারের ছর্ভিক্ষ, বরদারাজ গাইকোবাড়ের রাজ্যচ্যুতি ও মহারাণীর জ্যেষ্ঠপুত্র (Prince of Wales) বর্ত্তমান ভারতেশ্বর ৭ম এডবার্ডের ভারতক্ষেত্রে পদার্পণ তংকালের প্রধান ঘটনা।

১৮৭৬খঃঅঃ নর্থব্রুকের হস্ত হইতে লর্ড লিটন কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৭৭ খ্যু অঃ দিল্লী-দরবারে মহারাণীকে 'ভারতসামাজ্ঞী' Empress of India নামে) বিঘোষিত করা হয়। ২য় ও ৩য় আফগান যুদ্ধ ও মাক্রাজের ছর্ভিক্ষ তাঁহার শাসনকালের ঘটনা।

লড লিটন প্রত্যাবৃত্ত হইলে, ১৮৮০ খৃঃ অঃ লড রিপণ ভারতের কার্যভার গ্রহণ করিয়া কাবুল রাজ্যের স্থশুখালতা স্থাপনে বন্ধপরিকর হন। তিনিই আমীর আবদর রহমন খাঁকে আমীররূপে অঙ্গীকার করিয়া কাবুল-যুদ্ধের উপসংহার করেন। শিক্ষাসমিতি (Education Commission) ও সামত্তশাসন (Self local Government) ও স্ক্জাতীয় মহাপ্রদর্শনী (International Exhibition) তাহার সময়ে অন্ঠিত হয়।

১৮৮৪ খৃঃ আঃ ডিসেম্বর মাসে লর্ড ডফরিণকে কার্য্যভার দিয়া লর্ড রিপণ স্থদেশযাত্রা করেন। ডফরিণের সময়ে আফগান ও ক্ষ-সীমা-নির্দ্ধারণ, ৩য় ব্রহ্ম যুদ্ধ, গোয়ালিয়র তুর্গপ্রত্যর্পণ, জুবিলি মহোৎসব ও আয়কর-প্রবর্ত্তন প্রভৃতি সম্পাদিত হয়।

১৮৮৮ খৃঃ অঃ লর্ড ল্যান্সডাউন আসিরা কার্য্যভার গ্রহণ করেন। ১৮৯১ খৃঃ অঃ মণিপুরযুদ্ধ ও সন্মতি আইন (Consent Bill) প্রবর্তন তাঁহার সময়ের ঘটনা। ১৮৯৪ খৃঃ অঃ লড ল্যান্সডাউনের কার্য্যকাল শেষ হইলে লড এলগিন ভারতে উপনীত হন। চিত্রলবৃদ্ধ ও গ্রাণ্ড জুবিলি' তাঁহার শাসনকালে অমুষ্ঠিত হইয়াছিল।

লড এলগিন্ বিলাত-প্রত্যাগত হইলে ভারতের বর্ত্তমান রাজপ্রতিনিধি মহামতি লড কুর্জন ভারতে আদিয়া সমুপস্থিত হন। টিরা-যুদ্ধ, ভারত-সাম্রাজী ভিক্টোরিয়ার মৃত্যু ও যুবরাজ প্রিন্স অব্ ওয়েল্দের রাজ্যাভিষেক (১৯০২ খৃঃ আঃ) মহোংসব তাঁহার সময়ে সংঘটিত হয়।

## ইংরাজ শাসনকর্ত্তাগণের অধিকারকাল ৷

ক্লাইব ১৭৫৮-৬০ খৃষ্টান্দ ভান্সিটার্ট ১৭৬০-৬৫ খৃষ্টান্দ ক্লাইব ১৭৬৫-৬৭ ভার্লেষ্ট ও কাটি বার১৭৬৭ ৭২ ওয়ারেণ হেষ্টিংদ্ ১৭৭২-৮৫ লর্ড কর্ণওয়ালিদ্ ১৭৮৬-৯৩

भाक् रेम अव अरय्रत्नमनि ১१৯৮-১৮०৫

লড কর্ণ ওয়ালিদ্ ১৮০৫
লড মিণ্টো ১৮০৭-১৩
লড আমহাষ্ঠ ১৮২৩-২৮
লড মেটকাফ ১৮৩৫
লড এলেনবরো ১৮৪২-৪৪
লড ডালহোসী ১৮৪৮-৫৩
লড এলগিন্ ১৮৬২-৬৩
লড মেয়ে৷ ১৮৬৯-৭২
লড লিটন ১৮৭৬-৮০
লড ডফরিণ ১৮৮৪-৮৮
লড এলগিন ১৮৯৪-৯৮

সর জন সোর ১৭৯৩-৯৮

সর জর্জ বালো ১৮০৫-০৭
লর্ড ময়রা ১৮১৪-২৩
লর্ড ময়রা ১৮১৪-২৩
লর্ড বেণ্টিঙ্ক ১৮২৮-৩৫
লর্ড অকল্যাণ্ড ১৮৩৬-৪২
লর্ড হাডিঞ্জ ১৮৪৪-৪৮
লর্ড ক্যানিং ১৮৫৬-৬২
লর্ড লরেন্স ১৮৬৪-৬৮
লর্ড নর্যক্রক ১৮৭২-৭৯
লর্ড ল্যান্সডাউন ১৮৮৮-৯৪
লর্ড কুর্জন বর্ত্তমান প্রতিনিধি

[ বাঙ্গালা, বোষাই ও মান্ত্রাজ প্রভৃতি শব্দে অপর শাসন-কর্ত্তাগণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দ্রষ্টব্য।]

ভারতাচার্য্য (পুং) প্রসিদ্ধ মহাভারত-টীকাকার অর্জুন-মিশ্রের উপাধি।

ভারতী (স্ত্রী) ভূ অতাচ্, স্ত্রিয়াং জীপ্। ১ বচন, বাক্য।
"তমর্থমিব ভারত্যা স্ত্রা বোজুম্হসি।" (কুমার ৬।৭৯)
২ সরস্বতী।

"বীণারঞ্জিতপুস্তক হস্তে ভগবতিভারতি দেবিনমস্তে"(কালিদাস) ৩ পক্ষিভেদ। ৪ বৃত্তিভেদ। সকল প্রকার রচনাতেই এই বৃত্তি আদরণীয়।

'শৃঙ্গারে কৌশিকী বীরে সাত্ত্যারভটী পুনঃ।
রসে রৌদ্রে চ বীভংসে বৃত্তিঃ সর্ব্বর ভারতী ॥' (মেদিনী)
যে স্থলে বিশুদ্ধ সংস্কৃতে বচনাদি হয়, তাহাকে ভারতী
বৃত্তি কহে। ইহার লক্ষণ—

"ভারতী সংস্কৃত প্রাম্নো বাগ্ব্যাপারো নরাশ্রম:।
সংস্কৃতবহুলো বাক্প্রধানো ব্যাপারো ভারতী।"
( সাহিত্যদ৽ ৬ পরি৽ )

8 বান্ধী। (রাজনি॰) ৫ সন্ন্যাসীদিগের উপাধিবিশেষ,
শঙ্করাচার্য্যশিষ্য তোটকাদির শিষ্যদিগের মধ্যে জনৈক শিষ্যের
উপাধিবিশেষ। শঙ্করাচার্য্যের শিষ্যদিগের জ্ঞানের তারতম্যায়দারে গিরি পুরি ভারতী প্রভৃতি উপাধি হয়। ব্রাহ্মণ ভিন্ন অপর
বর্ণের এই উপাধি নাই। ভগবান্ শঙ্করাচার্য্যের চারিজন
প্রধান শিষ্যের নাম,—পদ্মপাদ, হস্তামলক, মণ্ডন ও তোটক।
এই তোটকের শিষ্যত্রয়ের উপাধি—সরস্বতী, ভারতী ও পুরি।
ভন্মধ্যে ভারতী উপাধির লক্ষণ—

"বিভাভারেণ সম্পূর্ণঃ সর্বভারং পরিত্যজেং। হঃখভারং ন জানাতি ভারতী পরিকীর্ত্তিতঃ ॥"

( প্রাণতোষিণী অবধৃতপ্রক 

)

যিনি বিভাভারে পরিপূর্ণ হইয়া সকল ভার পরিত্যাগ করেন, এবং ছঃখভার জানেন না, তিনিই ভারতী। এই জগং ছঃখময়। আধ্যাত্মিক, আধিদৈবিক ও আধিভৌতিক এই ত্রিবিধতাপে সকলেই নিপীড়িত। যিনি জ্ঞান দ্বারা ইহা জানিয়া বেদবেদাঙ্গাদি অধ্যয়ন করিয়া সমস্ত ছঃখকে পরিহার করিতে সমর্থ হন, তিনিই 'ভারতী' এই উপাধি লাভের যোগাপাত্র।

মহামতি শঙ্করাচার্য্যের প্রতিষ্ঠিত চারিটী মঠের মধ্যে শৃঙ্গনিরির মঠে পুরি, ভারতী ও সরস্বতী এই তিন শ্রেণীর সন্মাসী ছিলেন। ইহাঁরা সকলেই শঙ্করাচার্য্যের মতারুসারে নিগুণ ব্রহ্মের উপাসনা করিতেন এবং তাঁহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেও তাঁহারা আপনাদিগকে নিগুণ ব্রহ্মোপাসক বলিয়া পরিচয় দিতেন; কিন্তু তাঁহাদের বিভৃতি প্রভৃতি শৈবচিহ্ন ধারণ, শিবালয়ে অবস্থান, নিজ গুরু শঙ্করস্বামীকে শিবাবতার রিলয়া বিশ্বাস, প্রথমে অনেকেই শিবমন্ত্র গ্রহণ এবং মহিয়ন্তর প্রভৃতি প্রসিদ্ধ শিবস্তোত্র পাঠাদি করায় স্পষ্ঠতঃ ইহাঁদিগকে শৈব বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু ইহাঁদের মধ্যে যে অনেকেই নিগুণোপাসক ও আত্মজানী ছিলেন, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। শঙ্করাচার্য্যের ভাষ্যানুষান্ধী বেদান্তচ্চনি, ও বেদান্ত-প্রতিপাদ্য আত্মজান-সাধনই ইহাদের মুখ্য ধর্ম।

ইহারা সন্যাসীদিগের স্থান্ন ডোর কোপীন ধারণ করেন ও মৃত্যুর পর শবদেহ দাহ না করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে স্থাপন অথবা জলে নিকেপ করিয়া থাকেন। ইহাকে মৃৎসমাধি ও জল-সমাধি কহে।

"সন্মাসিনাং মৃতং কারং দাহয়ের কদাচন। সম্পুত্র গরপুষ্পাদ্যৈনিধনেরাপুস্থ মজ্জন্নেং ॥"(মহানি • তন্ত্র ৮) সন্যাসীদিগের মৃতদেহ কদাচ দগ্ধ করিবে না, গদ্ধ পুষ্পাদি ছারা অর্চনা করিয়া মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত বা জলে মগ্র করিয়া দিবে।

বর্ত্তমান সময়ে অনেকেই কেবল নাম ধারণ করেন। স্বধর্মোনিত সাধন ও নিয়মামুগান কিছুই করেন না। ইহারা কেবল তীর্থ ভ্রমণ ও বিজয়া ধূমপান করিয়া জীবন ক্ষেপ করেন।
[সরস্বতী, পুরি ও দশনামী দেখ] ৬ নদীভেদ।
"ভারতী স্বপ্রয়োগা চ কাবেরী স্কর্মুরা যথা।"

( ভারত ৩।২২১।২৫)

ভারতীক্বি শার্স ধরপদ্ধতিগ্বত কবিভেদ। ইনি কাব্যপ্রকাশ ও কাব্যপ্রকাশস্ত্র প্রণয়ন করেন।

ভারতী কৃষ্ণাচার্য্য (পুং) আচার্য্যতেদ, ধর্মবক্তা। ভারতীচন্দ্র (পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা।

ভারতীতীর্থ (পুং) > তীর্থভেদ। ২ পঞ্চদশী-প্রণেতা, স্থবিখাত সায়ণ ও মাধবাচার্য্যের গুরু। ইনি বেদাস্তাধিকরণভায়মালাবিবরণ-প্রমেহসংগ্রহ নামে ব্রহ্মস্ত্রভাষ্য ও ব্রতকালনির্গন্ধ ও পঞ্চভূতবিবেক নামে গ্রন্থ প্রণম্মন করেন।

ভারতীয়তি (পুং) তত্ত্বকোমুদীব্যাখ্যাপ্রণেতা। বৌধায়ন যতির শিষ্য।

ভারতীব্ (ত্রি) ভারতী অস্তার্থে মতুপ্ মশু ব। ১ ভারতী-তুল্য। ২ বিশিষ্ট। (পুং) ৩ ইন্দ্র।

ভারতী শ্রীনৃসিংহ (পুং) শঙ্করাচার্য্যের মতাবলঘী একজন প্রসিদ্ধ আচার্য্য।

ভারতেয় (পুং) ভারতের অপত্য।

ভারতেশ্বর (পুং) > ভারতের অধীশ্ব। ২ রাজা ভরত। ভারতেশ্বরসূরি, জনৈক জৈন স্বি, শিলভদ্রের শিবা।

ভারদ্বাজ (পুং) ভরদাজস্য অপত্যং গোতাপত্যমিতি বা ভরদাজ (অন্ধ্যনাস্তর্যে বিদাদিভ্যো অঞ্। পা ৪।১।১০৪) ইতি অঞ্। ১ দ্রোণাচার্যা।

"ততঃ প্রশ্নাতে সহসা তারদ্বাজে মহারথে। আর্ত্তনাদেন ঘোরেণ বস্থধা সমকস্পত।"

( ভারত ণাঙা২৬ )

২ ঋষিভেদ। (মেদিনী) ৩ অগস্তামুনি। ৪ মঙ্গল গ্রহ। (গ্রহ্যাগতত্ত্ব)
৫ বাঘ্রাট পক্ষী। ৬ বৃহস্পতিপুত্র। (হেম) ৭ দেশভেদ।
(পাণিনি ৪।২।১৪৫) ত্রি ৮ ভরদ্বাজ্বংশীয়। ভারত ১।১৩১।৩
(ক্লী) ৯ অস্থি। (হেম)

ভারদ্বাজ > বৃহৎসংহিতোক্ত জনৈক জ্যোতির্মিদ্। ২ শ্রোতস্থ্র ও গৃহস্ত্রপ্রণেতা। ৩ উপলেধপঞ্জিকারচয়িতা। ভারদ্বাজক (ত্রি) ভরধান্তমম্বনীয়। ভারদ্বাজায়ন (পুং) ভরদ্বাজস্ত গোত্রাপত্যং ভরদ্বাজ ( অখাদি-ভ্যঃ ফঞ্। পা ৪।১।১১০) ফঞ্। ভরদ্বাজের গোত্রাপত্য। ভারদ্বাজী (স্ত্রী) ১ বনকার্পাদী। (শক্রত্না০) ২ নদীভেদ। "শীঘাঞ্চ পিচ্ছিলাঞ্চৈব ভারদ্বাজীঞ্চ নিম্নগাম্।"

(ভারত ডানা১ন)

ভারদ্বাজীপুত্র (পুং) বৈদিক আচার্যাভেদ।

ভারদাজীয় (জি) > ভারদাজ হইতে আগত। (পুং) ২ ভারদাজপ্রোক্ত-ব্যাকরণ-মতাবলম্বী।

ভারভারিন ( ত্রি ) ভারবহনকারী।

ভারভূতিতীর্থ (ক্রী) প্রাচীন তীর্থভেদ। এখন ভরতত নামে থ্যাত।

ভারভূৎ (ত্রি) ভারং বিভর্ত্তি ভ্-কিপ্। ১ ভারধারক। (পুং) ২ বিষ্ণু। (ভারত ১৩/১৪৯/১০৪)

ভার সেয় ( তি ) ভরমভোদং শুলাদি ছাৎ চক্। ভরদম্বনী। স্তিয়াং তীপ্।

ভারয় (পুং) ভাং দীপ্তিং রয়তে প্রাপ্রোতীতি রয় গতৌ পচান্তচ্ ৷ ভারদ্বাজ পক্ষী, চলিত ভারুই পাখী। (শক্চ০)

ভার্যন্তি (স্ত্রা) ভারস্থ ষষ্টিঃ ৬৩৫। ভারবহনদণ্ড, চলিত বাঁক। পর্যায়,—বিহঙ্গিকা। (অমর)

ভারব (ক্লী) ভারং বাতীতি ভার-বা (আতোহনুপদর্গে কঃ। পা থা২াও) ইতি ক। ধন্বপ্তর্ণ। (ত্রিকা•)

ভারবৎ ( ত্রি ) ভার-অস্তার্থে মতুপ্, মশু ব। ভারযুক্ত। ভারবাহ (হ) ভারং বহতীতি অণ্, গ্রিবা। ভারিক, ভার-বাহা।

"অন্ধন্য পন্থা বিধিরত্ত পন্থা ভারবাহত পন্থাঃ।"

( ভারত অ১৩৩১ )

ভারবাহন (ক্রী) ভারস্থ বাহনং। ভারসম্বন্ধী বাহন।
ভারবাহিক (ত্রি) ভারবহনকারী।
ভারবাহিন্ (ত্রি) ভারং বহতীতি বহ-ণিনি। ভারবহনকারী।
ভারবাহী (স্ত্রী) ভারবাহ গৌরাদিম্বাং ভীষ্। নীলী।
(রাজনি•)

ভারবি, একজন প্রাচীন কবি। বিখ্যাত কিরাতার্জুনীয় নামক নহাকাব্য ইহঁরেই স্থধারসবর্ষিণী লেখনী হইতে প্রস্তুত। এই অমর কবিবরের আবির্ভাবে ভারতভূমির কোন্ স্থান যে অলঙ্কত হইয়াছিল, তাহার প্রস্কৃত পরিচয় পাওয়া যায় না। প্রবাদ, কবি ভারবি গুরুগুহে থাকিয়া অধ্যয়ন কালে গুরুর হোমধের রক্ষার জন্ত প্রতিদিন হিমালয়ের মনোরম সামু-কাননাদিতে পরিভ্রমণ করিতেন। হিমগিরির নিকুজপুঞ্জ-প্রভৃতিতে প্রকৃতির অন্থপম সোন্ধ্যরাশিদর্শনে ক্রমে তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে কবিত্ব বীজ অঙ্কুরিত হইতে লাগিল।
তিনি ধীরে ধীরে কবিত্বের উচ্চাসনে সমাসীন হইলেন।
একদিন ভারতীয় ইতিহাস আলোচনা করিতে করিতে দৈতবননিবাসী বুধিষ্টিরাদি পঞ্চপাণ্ডবের কীর্ত্তিকাহিনী তাঁহার
স্মৃতিপথে উদিত হইল। তথন হইতে তিনি প্রত্যাহ গোরক্ষাছলে নির্জন শৈলকুঞ্জে আসিয়া উপবেশন করিতেন।
তাঁহার অদুরে হোমধেয় স্বেছাহার ও স্বৈর-গমনাদি স্থধাস্থাব করিত। আর এদিকে তিনি হিমগিরির মঞ্লতম
নিকুঞ্জে বসিয়া একএকখানি ভূর্জপত্র লইয়া তহপরি ৩৪ টী বা
ততোধিক শ্লোক রচনা করিতেন। মহাকবি ভারবি এইরূপে প্রতিদিনের রচিত শ্লোকগুলি একত্র সংগ্রহপূর্ব্বক
কিরাতার্জুনীয় নাম দিয়া এই পরমোপাদেয় মহাকাব্য থানি
প্রচার করেন, তৎকৃত কিরাতার্জুনীয়ের প্রথম শ্লোকটী
এই,—

"শ্রিয়ঃকুরূণামধিপশু পালনীং প্রজাস্থর্ত্তিং যমযুঙ্ক্ত বেদিতুম্। স বর্ণিলিঙ্গী বিদিতঃ সমাধযৌ যুধিষ্ঠিরং দ্বৈতবনে বনেচরঃ।"

কবি এই মহাকাব্যের প্রত্যেক সর্গের শেষ শ্লোক এক একটা লক্ষ্মী-শব্দ দারা শোভিত করিয়াছেন। ইহার শবদ্বর্ণনা ও হিমালয়বর্ণনা প্রভৃতি বড়ই রমণীয়। এতদ্ভিম ইহার অনেকগ্লোক বিবিধ অলঙ্কারনিকরে অলঙ্কৃত ও সর্ব্বতোভদ অর্দ্রন্দক প্রভৃতি নানাবিধ চিত্রবন্ধে গ্রথিত হইয়াছে। বাহুলা ভয়ে একটা মাত্র উদ্ধৃত করা গেল,—

দে বা কা নি নি কা বা দে। বা হি কা স্ব স্ব কা হি বা॥ কা কা রে ভ ভ রে কা কা।

নি স্ভাৰ্য ব্যাভ স্থানি॥ (ভারবি ১৫/২০)

কবি স্বীয় গ্রন্থে এইরূপ অনেক পাণ্ডিত্য দেখাইয়াছেন। এতত্তির কেবল একাক্ষর মাত্র লইয়াও তিনি অনেক শ্লোক রচনা করিয়াছেন। যথা—

ন নো ন মু য়ো মুয়ো নোনানা নানা । নমু।

মুয়োহমুয়ো নমুয়েনা নানে না মুয়য়ৢয়য়ৢৼ। (ভার॰ ১৫।৪)

মহাকবি ভারবি একজন অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন।

তিনি যে কি পরিমাণ পাণ্ডিত্য ও কবিছ-শক্তি লইয়া জন্ম গ্রহণ
করিয়াছিলেন, তাহা তাহার রচিত সরস-মধুর কবিতাবলীর
পদপরস্পরার প্রতি লক্ষ্য করিলে জনায়াদেই সহদয়মাতে
হদয়য়ম করিতে সমর্থ হইয়া থাকেন। তাহার রচনা মধ্যে
প্রসাদগুণই স্বিশেষ প্রাধান্যের সহিত সমাদৃত হইয়াছে।
প্রায়্ম অধিকাংশ কবিতাই পাঠ করিবামাত্র সহাদয় পাঠকের
হদয়কলর আনন্রসে প্রাথিত ও শরীর পুলকে পূর্ণ হইয়া

যায়। তাঁহার কবিতাগুলি কেবল যে প্রসাদপূর্ণ গদকদম দারাই পরিশোভিত, তাহা নহে, অন্তর্নিহিত গভীর ভাবার্থ-<u>দমুহের অপূর্ব্ব সমাবেশচাতুর্য্যেও তাঁহার কৃতিত্ব অনম্ভ-</u> সাধারণতা লাভ করিয়াছে। মহাকবি ভারবির ললিত-মধুর রচনা অর্থগৌরবে যে প্রধান স্থান অধিকার করিয়াছে, তাহা কাব্যরস রসিক কোবিদগণের---

"উপমা কালিদাসম্ভ ভারবেরর্থগৌরবম। निय**र्थ** भागीनिजाः गाय मिख ब्रायां खनाः ॥"

এই বচনটী দ্বারাই সহজে প্রতিপন্ন হইতেছে। প্রসিদ্ধ টীকাকার মলিনাথও একটা শ্লোকে অন্তর রসপূর্ণ নারিকেল ফলের সহিত ভারবিকবির উক্তির তুলনা করিয়া রসিকদিগকে ইচ্ছামত ইহার সরস সারকথা আস্বাদন করিতে বলিয়া গিয়া-ছেন, ঢীকাকারকুত শ্লোকটা এই,—

"নারিকেলফলসম্মিতং বচো ভারবেঃ সপদি তদ্বিভজ্যতে। স্বাদয়ন্ত রসগর্ভনির্ভরং সারমস্থ রসিকা যথেপিতম।"

কবিবর ভারবি সম্ভবতঃ খুষ্টীয় ৪র্থ শতাব্দে বিদ্যুমান ছিলেন। তাঁহার কবিজ-সৌরভ তৎপরবর্তী কালে চারি-দিকে ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাই আমরা ৫০৭ শকে উৎকীর্ণ দাসের সহিত তাঁহার সমাবেশ দেখিতে পাই।

ভারশিব, প্রাচীন জাতিবিশেষ।

ভারসহ ( তি ) সহ-অচ্ ভারস্থ সহঃ। ভারস্থনকারী।

ভারসাধন (ত্রি) কঠিন ব্যাপারসাধনকারী। ভারদাধিন (তি)

ভারহর (পুং) হরতীতি দ্ব-অচ্, ভারশ্র হর:। ভারবাহক। ভারহার (পুং) ভারং হরতীতি হ্র-অণ্। ভারবাহক (শব্দর) ভারহারিক ( वि ) > ভারহরণকারী। । । ভারবহনকারী। ভারহারিন ( তি ) ভারং হরতীতি হু ণিনি। ভারহরণকারী, ভগবান বিষ্ণু। পৃথিবী যথন পাপে ভারাক্রাস্তা হন, বিষ্ণু তথনই তাঁহার ভারহরণ করেন।

ভারাক্রান্ত (ত্রি) ভারেণ আক্রান্তঃ ৩তং। ভারপীড়িত, ভারনারা আক্রান্ত। স্ত্রিয়াং টাপ্। ভারাক্রান্তা, ছন্দোভেদ। এই ছনের প্রতিপাদে ১৭টা করিয়া অক্ষর আছে। ইহার লক্ষণ-"ভারাক্রাস্তা মম তমুরিয়ং গিরীক্রবিধারণাৎ।" ( ছন্দোম•) এই ছ्लित ১,२,७,८,১०,५२,७६, ७ ५१ अकत छक,

তভিন্ন লঘু। ভারি (পুং) ইভন্ত অরিঃ, প্যোদরাদিষাৎ সাধুঃ। সিংহ। (হেম) ((मणक) २ ভाরবহনকারী, সাধারণতঃ যাহার। জলবহন ' করে, তাহাদিগকে ভারি কহে।

ভারিক (পুং) ভারোহন্তি বাহতরাম্ম (অত ইনিঠনৌ। পা ৫।২।১১৫) ইতি ঠন। ভারবাহক, চলিত ভারী। পর্যায়— ভারবাহ, ভারবাহক, ভারহর, ভারহার। (শব্দরত্না•)

"তত্র চাগ্রাগতাঃ কেচিৎ তসূচুঃ কাঠভারিকাঃ।"

( কথাসরিৎ৽ ৩৭।৫৬ )

[ त्राय परतनी (मथ। ]

ভারিট (পুং) পক্ষিবিশেষ। পর্য্যায়—খ্যানট্টক, শৈশির, কণভক্ষক। (রাজনি॰)

ভারিন (পুং) ভারোহন্তামিন বেতি, ভার-ইনি। ১ ভার-বাহক। "চক্রিণো দশনীস্থস্ত রোগিণো ভারিণঃ স্তিয়াঃ।

সাতকস্ত চ রাজস্ত পহা দেয়ো বরস্ত চ॥" ( মরু ২।১৩৮ ) ( তি ) ২ ভারযুক্ত।

ভারুচি (পুং) ধর্মশান্ত ও বেদান্তশান্ত-প্রণেতা। বিজ্ঞানেশ্বর ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন।

ভারুজিক (ত্রি) ভরুজ শৃগালসম্বনীয়। (পা॰ ১ ০১০৮) ভারু ও (পুং) উত্তরকুরুবর্ষস্থ পক্ষিভেদ।

"ভারুণ্ডানাম শকুনাস্তীক্ষৃতৃণ্ডা ভয়ানকাঃ।" (ভা॰ ভী-৭অ॰) ২ সামভেদ। ৩ এতচ্ছামদ্রপ্তী ঋষিভেদ। এই শন্দের পাঠান্তর—ভারত।

"আজ্যদোহানি সামানি গাণ্ডিকং ভারুড়ানি চ। পশ্চিমে দ্বারপালো তু পঠেতাং সামগো তথা।" (বিধানপারিজাত)

ভারূপ (ক্লী) ভারপমশু। চিদাম্বক, আত্মা। ভারোদ্বহ (পুং) ভারবাহী, চলিত কুলি, মুটে। ভারোপজীবন (क्री) ভারবহন দারা জীবিকার্জনকারী। ভারৌলী, উ॰ প৽ প্রদেশের রায়বরেলী জেলায় ভর জাতির প্রতিষ্ঠিত একটী প্রাচীন নগর। বর্ত্তমান নাম বরেলী।

২ বাঁসি জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। ভাণ্ডের হইতে ১॥ কোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। এখানে চন্দেলা রাজগণের প্রতিষ্ঠিত একটা স্থপাচীন শিবমন্দির বিভামান আছে।

৩ গোরথপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে কণা জলধারার নিকট একটী প্রাচীন মন্দিরের ধ্বংসা-বশেষ দৃষ্ট হয়।

ভাবে লীগঙ্গাতীর, উত্তর পশ্চিম প্রদেশের গাজীপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। এখানে একটা বৌদ্ধবিহারের ধ্বংসাবশেষ ও একটী স্থপ্রাচীন বট বুক্ষ দেখিতে পাওয়া যায়। চীনপরিবাজক ফা-হিয়ান ও হিউন্সিয়াং এই স্থানে আসিয়াছিলেন।

ভারে হী (স্ত্রী) ভারং বহতীতি বহ-ধি, স্ত্রিয়াং ঙীপ্, বস্ত উট। ভারবাহিকা, ভারবহনকারিণী স্ত্রী। ভার্ম (পুং) ভর্গস্ত দেশভেদস্ত রাজা অণ্। ভর্গদেশনূপ। ভার্মভূমি (পুং) আঙ্গিরস ভার্মবিভেদ। (হরিব ওম) ভার্মবেশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থবিশেষ।

ভার্পব (পুং) ভূগোরপত্যং তদ্গোত্রাপত্যমিতি ভৃগু-অণ্।
> পরশুরাম। ২ শুক্রাচার্যা।

"তন্মিন্ নিষুক্তে বিধিনা বোগক্ষেমায় ভার্গবে। অন্তমুংপাদয়ামাদ পুত্রং ভৃগুরনিন্দিতম্।"(ভারত ১।৬৬।৪৫) ৩ ধন্মী। ৪ গজ। (মেদিনী) ৫ ভারতবর্ষ মধ্যে প্রাচ্য-দেশান্তর্গত দেশবিশেষ। (মার্কণ্ডেয়পু॰) ৬ কুলাল।

"গতা তু তাং ভার্গবকর্মশালাং

পার্থে পৃথাং প্রাপ্য মহান্তভাবো।" (ভারত ১।১৯২।১)

'ভৃগুঃ স্বঘটর্ত্তিঃ জীবিকার্যং ভৃগুণাব্যবহরতীতি ভার্গবঃ কুলালঃ' (নীলকণ্ঠ) ৭ মার্কণ্ডেয়। (ভারত ১৩২২।১৫) ৮ শোনক। (ভারত ৩৯৯।৪১) (ত্রি) ৯ ভৃগুবংশীয়।

"শূণু রামদ্য রাজেক্স ! ভার্গবস্ত চ ধীমতঃ।"(ভারত ৩১৯১৪১)

১০ নীলভূঙ্গরাজ। (ত্রিকা॰) ১১ হীরক। (বৈছক্রনি॰) ১২ সহাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সন্থা॰ ৩২।২২)

ভার্গব, বাগ্ভূষণকাব্যপ্রণেতা।

ভার্গবআচার্য, নামসংগ্রহনিঘণ্টুরচয়িতা।

ভার্গবন (ক্লী) দারকান্থিত বনভেদ। (হরিব ১৫৭ অ • )

ভার্গবিপুর, উ পঃ প্রদেশের গোরথপুর জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন নগর। ঘর্ষরা নদীর বামক্লে অবস্থিত। বর্ত্তমান নাম ভাগলপুর। ইহার সন্নিকটে অনেক ধ্বংসাবশেষ, দৃষ্ট হয়।

ভার্মবিপ্রেয় (পুং) ভার্মবস্থ প্রিয়ঃ, শুক্রাধিষ্ঠাভূদেবতাকত্বাৎ। হীরক।

ভার্গবব্রাহ্মণ, ভরোচবাদী বান্ধণজাতির শাথাবিশেষ। ভার্গবরাম, বর্ণদঙ্করজাতিমালাপ্রণয়নকর্তা।

ভার্গবরাম, জনৈক মহাপুরুষ। ইনি ২য় পেশবা বাজিরাওর গুরু ছিলেন।

ভার্গবী (স্ত্রী) ভার্গব-ঙীপ্। ১ পার্বতী। ভ্গোরপত্যং স্ত্রী ভৃগু-ভীপ্। ২ লক্ষ্মী।

"এতং তে কথিতং ব্রহ্মন্ যন্মাং ত্বং পরিপৃচ্ছিদি। ক্ষীরান্ধৌ প্রীর্যথা জাতা পূর্ব্বং ভৃগুস্কৃতা সতী।(বিষ্ণুপু• ১।৯১১৪৬) ৩ দ্ব্বা। ৪ নীলদ্ব্বা। (শক্ষরত্বা• )৫ শেতদ্ব্বা। (রাজনি•) ৭ ভৃগুবংশীয় স্ত্রীমাত্র।

( ভারত ১।৭৩৩৩ )

ভার্গবী, প্রী জেলায় প্রবাহিত একটা শাখানদী। মহানদীর

কোয়াখাই নদীর শাখা হইতে উৎপন্ন হইয়া চিকাব্রদে পতিত হইয়াছে।

ভাগ বীয় ( তি ) ভার্গবদম্বনীয়।

ভার্গায়ন (পুংস্ত্রী) ভার্গস্ত গোত্রাপত্যং ত্রৈগর্তাদিষাৎ ফঞ্ (পা ৪।১।১১১) ভর্নের গোত্রাপত্য।

ভার্গি (পুং) ভর্গের গোত্রাপত্য।

ভার্গী (স্ত্রী) ভূজ-ঘঞ্জ, ভার্গোহস্তাস্থা ইতি (জ্যোৎমাদিজ্য উপসংখ্যানম্। পা ৫।২।১০০) ইত্যস্থ বার্তিকোজ্যা অণ্ ততো জীপ্। বৃক্ষ বিশেষ, চলিত বামনহাটী। (Clerodendron siphonanthus or C. serratum) হিন্দী—বরঙ্গী; মহারাষ্ট্র—ভারঙ্গী; তৈলঙ্গ—ভণ্টমারঙ্গ,নেপাল—চুয়া। সংস্কৃতপর্যায় গর্দজ্-শাখী, ফঞ্জী, অঙ্গারবল্লরী, ব্রান্ধী, ব্রান্ধাণ্ডি, বাস্তারি, ভূজজা, প্রা, যৃষ্টি, ভারঙ্গী, বাতারি, কামজিৎ, স্ক্রুপা, ভ্রমরেষ্টা, শক্রুমাতা। ইহার গুণ কটু, তিক্ত, উষ্ণ, কাস, খাস, শোক, ব্রণ, ক্রমি, দাহ ও জ্বরনাশক। (রাজনি০)

[ ব্ৰাহ্মণুষ্টিকা দেখ ]

ভাগী গুড় (পুং) খাসাধিকারের ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—
ভাগী (বামনহাটী) সাড়ে বারসের, দশম্ল ১২॥ সের এবং
হরীতকী একশত এই সকলের চতুগুণ ১১৬ সের জল দারা
পাক করিয়া চতুর্থাংশ অবশিষ্ট থাকিতে নামাইতে হইবে।
পরে বস্ত্রদারা ছাকিয়া ঐ কাথে ১২॥০ সের পুরাতন গুড় এবং
ঐ সিদ্ধ হরীতকী দিয়া পুনরায় মৃছ্ অগ্নির উভাপে পাক
করিতে হইবে, পরে উহা লেহবৎ হইলে, নামাইতে
হইবে। ইহা শীতল হইলে তিন পোয়া মধু, এবং শুঠ,
পিপুল, মরিচ, দারুচিনি, এলাচি ও তেজপত্র প্রত্যেক অদ্ধ
পোয়া ও যবক্ষার চূর্ণ এক ছটাক প্রক্ষেপ দিতে হইবে।
প্রতিদিন এই হরীতকী একটা এবং লেহ চারি ভোলা করিয়া
সেবন করিলে খাদ, পঞ্চ প্রকার কাদ, অর্শ্ অক্রচি, গুল্ম,
মলভেদ ও ক্ষমরোগ নষ্ট হয়, এবং স্বর, বর্ণ ও জ্বঠরাগ্রি
উদ্দীপিত হইয়া থাকে। (ভাবপ্রং খাদাধিকার)

ভার্গ্যাদি (পুং) বিষম জরের ক্ষায়ভেদ। প্রস্তুত প্রধালী;—
তার্গী, অন্ধ, পর্পটক, পুষর, শৃঙ্গবের, পথ্যা, কণাহ্ব ও দশমূল এই সকল সমভাগে অর্দ্ধ সের জলে সিদ্ধ করিয়া পরে
অর্দ্ধ পোয়া থাকিতে নামাইলে এই ক্ষায় হয়, ইহা সেবনে
বিষমজ্ব আশু প্রশমিত হয়। (তৈষজ্যবৃত্তা জ্বাধি )

ভার্দ্ব জী (স্ত্রী) ভারদ্বজী প্যোদরাদিত্বাৎ সাধু। ভারদ্বজী, বনকার্পাসী। (শব্দর্ভ্বা•)

ভার্ম্য (পুং) মূলালগোত্ত নূপভেদ। (ভাগত ৯।২১।৩৪) ভাষ্য (স্ত্রী) ভরণীয়া ইতি (ঝহলোর্ন্ত্র) रें ि गार, हो प्. वा जन्ना मीखा आर्या। (वनविधान चात्रा বিবাহিতা স্ত্রী। যে স্ত্রীকে শাস্তামুদারে বিবাহ করা যায়, जाशादक जाया। करहा अर्याम-अन्नी, भाषिशृशीजी, विजीमा, সহধর্মিণী, জামা, দারা, ধর্মচারিণী, দার, কলত্র, কলত্রক। (শন্দরত্রাণ) শত অপকর্ম করিলেও ভার্যাকে ভরণ পোষণ করা অবশ্রকর্ত্বা।

"যশু নাস্তি সতী ভার্য্যা গ্রহেষু প্রিয়বাদিনী। অরণ্যং তেন গন্তব্যং ঘথারণ্যং তথা গৃহম্॥"

( ব্ৰহ্মবৈৰ্ত্তপু তথকুতিখ ৫৬ অ০ )

याशांत्र शृंदर श्रिव्यवां मिनी मठी जार्यत नारे, जारांत्र जात्या গমন করা উচিত। যে হেতু তাহার পক্ষে অরণ্য ও গৃহ উভয়ই সমান।

মন্ত্রতে লিখিত আছে, যে পরিবার মধ্যে ভর্তা ও ভার্য্যা উভয়ে পরম্পার পরম্পারের উপর নিতা সম্ভষ্ট থাকেন, সে কুলে নিক্ষরই কল্যাণ হইয়া থাকে। বস্তাভরণাদি দ্বারা কান্তিমতী ना इहेरन जांगा ज्लांत थरमाम ज्याहिर भारत ना. আবার স্বামীর প্রীতি না হইলেও স্থসন্তানোৎপাদন হয় না। ভাষ্যা যদি ভূষণাদি দারা সর্বাদা মনোহরভাবে সজ্জিতা থাকেন, তবে সমুদায় গৃহই শোভা পাইতে থাকে, আর স্ত্রী यि कि कि कि न । इस, जारा स्टेटन मकन शुरूरे भाषारीन स्म।

যে কুলে স্ত্রীদিগের সমাক সমাদর আছে, দেবতারা তথার প্রসন্ন থাকেন, -- সে কুলে সর্বাদা মঙ্গল হয়। যে পরি-वात मर्पा श्वीगण मना इःथिछ, स्मरे कून चाए विनष्टे इस्। অতএব ধাহারা শ্রীবৃদ্ধি কামনা করেন, বিবিধ সংকার্য্য কালেই হউক, আর উৎসব কালেই হউক, নিত্যই অশন, ভূষণ ও বদনাদি দারা স্ত্রীদিগকে সম্ভষ্ট রাথিবেন। (মনু ৩অ০)

ভার্য্যার দোষ—ভার্য্যা যদি বিরূপা, কশ্মলা, কলহ-প্রিয়া, বাক্যের প্রতিবাদকারিণী, কুক্রিয়াসক্তা, লজাহীনা, ও পরগৃহাকাজ্জিণী হয়, তবে তাহাকেই প্রকৃত জরাযুক্ত বলা যার। সর্পযুক্ত গৃহে বাস করিলে যেমন প্রাণ নাশের সন্তা-বনা, সেইরূপ ঈদুশ ভার্য্যা বাহার গৃহে বিঅমান, তাহার মৃত্যু নিশ্চর অর্থাৎ প্রতি মুহুর্ছে তাহাকে মৃত্যুবন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়। ভার্যা অমুরাগিণী কিনা, তাহা বিভব ক্ষীণ হইলে व्या यात्र। \*

> "ষশ্ত ভার্ব্যা বিরূপাক্ষী কখলা কলহপ্রিয়া। উত্তরোত্তরবাদাস্তাৎ সা জরা ন জরা জরা ॥ বস্ত ভার্য্যাশ্রিতান্তত্র পরবেশাভিকাজিপী। কুক্রিরা ত্যক্তলজ্ঞা চ সা জরা ন জরা জরা ॥ IIIX

ভার্য্যার গুণ—যে ভার্য্যা গুণজা, অল্পন্তন্তা, পতিপ্রাণা, शृश्कार्या क्या, मर्जन। ज्हांत श्रियना निनी, निजा साजा, स्रासा, স্বল্পভাষিণী, ধার্ম্মিকা, পিতৃ ও দেবপ্রিয়া এবং দর্কদৌভাগ্য-বর্দ্ধিনী হয়, তাহার পতি মনুষ্য হইয়াও স্বর্গাধিপতি ইল্রের जूना। এই त्रभ ভাষ্যা লাভ বছ পুণাফলেই ঘটিয়া থাকে। ভার্যা, অদ্ধান্ধ-সরপা, ভার্যাই একমাত্র শ্রেষ্ঠ স্থস্বদ, এবং ভার্য্যাই একমাত্র ত্রিবর্গের মূল।

"সা ভার্য্যা যা গৃহে দক্ষা সা ভার্য্যা যা প্রজাবতী। সা ভাষ্যা যা পতিপ্রাণা সা ভাষ্যা যা পতিব্রতা ॥ অর্দ্ধং ভার্য্যা মনুষ্যাস্য ভার্য্যা শ্রেষ্ঠতমঃ স্থা। ভার্য্যামূলং ত্রিবর্গস্ত ভার্য্যামূলং তরিষ্যতঃ ॥"

(ভারত ১।৭৪ অ॰)

ভার্যাই একমাত্র ধর্মার্থকামের মূল। অতএব যাহাতে ভার্যার প্রীতি উৎপাদন হয়, তৎপক্ষে যত্নবান হওয়া অবশ্র বিধের। যাহার ভার্যা নাই, তাহার গৃহ শূন্ত, এইজন্ত ভার্যা গৃহপদ-বাচ্য।

"ভার্য্যাশূকা বনসমা: সভার্য্যাশ্চ গৃহা গৃহাঃ। গৃহিণী চ গৃহং প্রোক্তং ন গৃহং গৃহমুচ্যতে॥"

( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুত ৫৬ অত )

ভাষ্যা কথনই ত্যজ্যা নহে। যদি কেহ সংসারের প্রতি বিরক্ত হইয়া অনপত্যা যুবতী পতিব্রতা পত্নীকে পরিত্যাগ कतिया मन्नाम व्यवनयन करत, তाहा हहेरन जाहात स्माक হওয়া দূরে থাকুক, বরং নরক হইয়া থাকে। যুবতী ভার্য্যাকে দুরে রাখিয়া প্রবাসে বাণিজ্যাদির জন্ম অধিক দিন থাক। শাস্ত্রসিদ্ধ নহে। ইহাতে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়।

"অনপত্যাঞ্চ যুবতীং কুলজাঞ্চ পতিব্রতাম । ত্যক্তা ভবেদ্যঃ সন্ন্যাসী বন্ধচারী যতীতি বা॥ বাণিজ্যে বা প্রবাসে বা চিরং দূরং প্রশ্নতি यः। তীর্থায় তপদে বাপি মোক্ষার্থং জন্ম থণ্ডিতুম্। ন মোক্ষস্তস্ত ভবতি ধর্মস্ত স্থলনং গ্রুবম্॥ অভিশাপেন ভার্য্যায়া নরকঞ্চ পরত্র চ। ইতৈৰ চ যশোনাশ ইত্যাহ কমলোদ্ৰবঃ॥"

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু॰ শ্রীকৃষ্ণ জন্মথ• ১১২ অ• )

ছুষ্টা ভার্যা। শঠং মিত্রং ভৃত্যান্চোত্তরদারকাঃ। সদর্পে চ গৃহে বাসো মৃত্যুরের ন সংশয়ঃ ॥ আপৎস্থ মিত্রং জানীয়াৎ বুদ্ধে শূরমূপে শুচিম্। ভার্ব্যাক বিভবে ক্ষীণে হুর্ভিকে চ প্রিয়াতিখিব 📭 ( গঙ্গড়পু • নীতিসা • ১০৮, ১০৯ অ: ) কালিকাপুরাণে লিখিত আছে, পরিণীতা ভার্য্যাদিগকে সতত সন্তুষ্ট রাখিবে, কেন না, তাহাদিগের সন্তোধে মঙ্গল, আর অসন্তোধে অমঙ্গল হইয়া থাকে। যে ঘরে বা বংশে ভর্ত্তা বা ভার্য্যায় বিশেষ প্রীতি নাই, তথায় সদাই অমঙ্গল ঘটিয়া থাকে। চক্রদেব ভার্য্যাদিগের প্রতি অস্তায় ব্যবহার করায় রাজ্যক্ষরোগে আক্রান্ত হন। (কালিকাপুত ২০ অং)

পুরুষদিগের স্থাও ধনাগম সকলই ভার্যাধীন। যজ্ঞাদি
ধর্ম কর্ম ভার্যা ভিন্ন হয় না, ষেথানে ভার্যা থাকে, তথার
গৃহ এবং ভার্যাকে লইরাই পুরুষ গৃহী হইরা থাকে।
"ভার্যাধীনং স্থাং পুংসাং ভার্যাধীনো ধনাগমঃ।
ভার্যাধীনো মথোৎপত্তিঃ ভার্যাধীনা স্থোদয়ঃ॥
যত্র ভার্যা গৃহং তত্র ভার্যাধীনো গৃহে বসেং।
ন গুহেন গৃহস্থঃ স্থাৎ ভার্যায়া কৃথ্যতে গৃহী॥"

(পরাশরস্থৃতি)

ভার্য গাট (ত্রি) ভার্যায়া অটতি বর্ত্ততে ইতি অট গতৌ পচাগ্রচ্। অন্তকে স্বীয় স্ত্রীদাতা। যে নিজ স্ত্রীকে অন্তের উপভোগের নিমিত্ত প্রদান করে, অথবা পর পুরুষের নিকট গমনার্থ অনুমতি দেয়।

ভাষ্য গৈটিক (পুং) অট গতো ভাবে ঘঞ্, ভার্য্যনা আটো গতিভ্রমণং বা অস্তান্তেতি ভার্যাট-ঠন্। স্থ্রী কর্তৃক পরাজিত। ২ হরিণবিশেষ। (মেদিনী) ও মুনিবিশেষ। (হেম)

ভার্য দ্বি ক্লী) ভার্য্যা ভাবে ত্ব। ভার্য্যার ভাব বা ধর্ম, পত্নীত্ব।
"এতেধামেব জন্থনাং ভার্য্যাত্বমুপ্রান্তি তাঃ।" (মনু ১২।৬৯)

ভাষ্য পিতী (পুং) ভাষ্যা চ পতিশ্চ তৌ, (রাজদন্তাদিরু পরম্। পা ২।২।৩১) ইতি সাধুঃ। যোষিৎপতী, স্ত্রী ও স্বামী। এই শব্দ নিত্য দ্বিচনান্ত। পর্য্যায় দম্পতা, জম্পতী, জায়াপতী। (অমর)

ভার্য্যাধিকারিক (ত্রি) > ভার্য্যা সম্বন্ধীয় বক্তব্য বিষয় যাহাতে আছে। ২ বাংস্থায়নকত কামস্থত্তের তিবিষয়ক অধ্যায়ভেদ। ভার্য্যাকে (পুং) ভার্য্যাং ঋচ্ছতীতি ঋ গতৌ উণ্। ১ মৃগ-ভেদ। ২ ক্রীড়া দ্বারা পরভার্য্যাতে পুত্রোৎপাদক। ৩ পর্ব্বত-ভেদ। (মেদিনী)

ভার্য্যাবৎ ( ত্রি ) ভার্য্যা বিগতে২স্থ মতুপ্, মৃষ্ঠ ব । ভার্য্যা-যুক্ত, পদ্মীযুক্ত।

ভার্য্যাবৃক্ষ (পুং) ভার্য্যাবং প্রিয়ো বৃক্ষ:। পত্তঙ্গবৃক্ষ। ভার্য্যে গুড় (পুং) উঢ়া ভার্য্যা বেন, আহিতাদিয়াৎ বাহু• পরনিপাত:। উঢ়ভার্য্যক, বিবাহিত।

ভাল (ক্রী) ভা দীপ্তে ভাবে কিপু, ভাং লাভি গৃহাতীতি লা (আতেহিমুপুদর্গে কঃ। পা এ২।৩) ইতি ক। জন্মের উর্জভাগ কপাল। পর্য্যায়,—ললাট, অলিক, গোধি। (রাজনি°)
"স্বামিন্ ভঙ্গুরয়ালকং সতিলকং ভালং বিলাসিন্ কুরু।
প্রাণেশ ক্রটিতং পয়োধরতটে হারং পুনর্যোজয়॥"
( সাহিত্যদ৽ ৩ পরি৽ )

ভালকৃৎ (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিবিশেষ। প্রবরাধ্যার) ভালচন্দ্র (পুং) ভালে চল্রো যন্ত। ১ শিব। ২ গণেশ। (স্ত্রী) ৩ তুর্গা।

ভালচন্দ্রাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভালদর্শন (क्री) ভালে ननाटि पर्गनः यश । जिन्नुत।

ভালদৃশ্ ( ११) ভালে ननाटि मृक् निवः। यश्च । निव।

ভালন্দনক (ত্রি) ভলন্দনের গোরাপত্য 🖟

ভালনেত্র (পুং) ভালে নেত্রং যশু। ১ শিব।(স্ত্রী) ২ ছুর্গা। ভালয়াননদাচার্য্য (পুং) আচার্য্যভেদ।

ভ†লক্ষেণ্ডন (পুং) ভালে লোচনং যস্ত। ভালনেত্র। শিব। "ভাললোচনভাবজ্ঞা ভূতভব্যভবংপ্রভুঃ।" (কাশীখ• ২৯/১৩•)

ভালাস্ক (পুং) ভালস্তেব অঙ্কো যত্ৰ ভালে অঙ্কো যস্তেতি বা। ১ ক্রপত্ৰ অস্ত্র, চলিত ক্রাত। ২ শাকভেদ। ৩ রোহিত মংস্তা। ৪ মহালক্ষণসম্পন্ন পুরুষ। ৫ কচ্ছপ। ৬ হর। (মেদিনী) ভালস্ত অঙ্কঃ। ৭ ললাটচিহ্ন।

ভালু (পুং) ভূণাতি রোগান্ ভূ উদসনে উণ্ রশু ল। আদিত্য। (উজ্জ্ল)

ভালুক (পুং) ভলতে হিনন্তি প্রাণিন ইতি ভল হিংসারাং বাহলকাৎ উক, ততঃ প্রজাদিবাদণ্। ভল্লক।

'ভালুকো ভালুকো ভলোহচ্ছভলোহচ্ছোহপি ভল্লুক:।'(ভরত)
ভালুকি (পুং) > জনৈক সংহিতাকার। ইনি লাঙ্গলক মুনির
শিষ্য ছিলেন। (ব্রহ্মাণ্ডপুং) যোগশাস্ত্রপ্রবর্ত্তক ঋষি। হঠপ্রদীপিকার ইহার নাম পাওয়া যায়। ৩ বৈদিক গ্রন্থপ্রণেতা
জনৈক পণ্ডিত। টোডরানন্দে ইহার নামোল্লেথ আছে।

ভালুকিন্ (গুং) আচার্যাভেদ।

ভালুকীপুত্র (পুং) আচার্য্যভেদ। (শতপথ রা ০ ১৪।৯।৪।৩১)
ভালুষণা, বোষাই প্রেসিডেন্সির মহীকান্তা এজেন্সির অন্তগত একটা ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্য। প্রধান নগরের নাম ভালুষণা।
অক্ষা০ ২৩° ৫০ ৩০ ডঃ এবং দ্রাঘি০ ৭২°৫০ পূঃ। ভূপরিমাণ ৫৯ বর্গমাইল। এই স্থানের সামস্তরাজ জাতিতে কছুবন
কোলি এবং হিন্দুধর্মাবলম্বী। ইনি ইদররাজকে বার্ষিক
১১৬০ টাকা রাজস্ব দিয়া থাকেন। ইহার উপাধি ঠাকুর।
ভালক (পুং) ভলতে হিনন্তি জীবানিতি ভল-(উল্কাল

ভালুক ( সুং) ভগতে । বিনাজ ভাবানিত ভগব ভলুক দয়শ্চ। উণ্ ৪।৪১) ইতি উক ততঃ প্রজাদিত্যাদণ্। ভল্লুক স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ গ্রীষ্। [ভল্লুক দেখ।] ভালেস্থলতান, রাজপুত জাতিবিশেষ। ইহাদিগের মধ্যে তালেস্থলতান উপাধি সম্বন্ধে নানারূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে। স্থলতানপুরে প্রবাদ এই যে, অম্বরায়ের পুত্র বড়ার রায় দিল্লীর বাদশাহের অধীনে বৈদ বংশীয় সৈত্যের অধিনায়ক ছিলেন। একদা তিনি বাদসাহ কর্ত্ব ভাড়দিগকে দমন জন্ত প্রেরিত হন। তিনি কৃতকার্য্য হইয়া দিল্লীতে প্রত্যাগমন করিলে বাদসাহ তাঁহাকে যে "আও ভালে স্থলতান" এই বাক্য দ্বারা অভিনন্দন করেন। তদব্ধি উহারা এই সংজ্ঞায় অভিহিত হইয়া থাকে। আবার কেহ কেহ বলেন যে, উহারা তিলকটাদ হইতে এই উপাধি প্রাপ্ত হইয়াছিল। কোন পিওতের মতে ইহারা বলভীবংশীয় সৌরাষ্ট্রপতিগণের বংশধর। বুলন্দসহর্বাসিগণ সিক্ররাজ জয়সিংহকে আপনাদিগের পূর্ব্বপুক্ষ বলিয়া কল্পনা করে। সাহাবুদীন্ ঘোরী পৃথীরাজকে পরাজিত করিবার পর জয়সিংহকে ভালেস্থলতান উপাধি প্রদান করেন।

ভাল্ল (ত্রি) ভল সম্বন্ধীয়।
ভাল্লকীয় (ত্রি) ভলকীসম্বন্ধীয়।
ভাল্লকীয়ে (ত্রি) ভলপালের গোত্রাপত্য।
ভাল্লবি (পুং) > সাম শাখাভেদ। তদধ্যতা। "তামেতাং তালবায় উপাসতে" (তাগুব্রা• হাহা৪) 'তামেতাং পরিবর্ত্তিনীং বিষ্টু তিং ভালবিশাখাধ্যায়িন উপাসতে' (ভাষ্য) ভাল্লবিন্ (পুং) ভলবির শিষ্য বা তন্মতাত্মবর্ত্তক সম্প্রদায়।
ভাল্লবেয় (পুং) > ভলবির গোত্রাপত্য। ২ ইক্রত্যুদের নামান্তর। ০ আচার্য্য ভেদ।
ভাল্লবেয়োপনিষ্দ্, উপনিষ্দভেদ।
ভাল্লবেয়োপনিষ্দ্, উপনিষ্দভেদ।
ভাল্লবে (পুং) ভালুক। (অমর্টীকা ভরত)
ভাব (পুং) ভাব্রতি চিন্তয়তি পদার্থানিতি ভূ-ণিচ্, পচাত্মচ্,
ভবতীতি ভূ 'ভবতেশ্বেতি বক্তব্যুম্' ইতি কাশিকোক্রের্ণো বা।

নাট্যোক্তিতে বিদ্বান্, নাটকৈ যে স্থলে ভাব শব্দের প্রয়োগ

হয়, তথায় বিদ্বান্কে বুঝায়। ২ মানসবিকায়। ৩ সতা।

"না সতো বিভতে ভাবো নাভাবো বিভতে সতঃ।

উত্রোরপি দ্টোহস্তম্বনয়োস্তম্বদশিভিঃ॥" (গীতা ২।১৬)

৪ স্বভাব। ৫ অভিপ্রায়।

"তহ্য ধর্মার্থবিদ্রো ভাবমজ্ঞায় সর্ব্বশং।

"তশু ধর্মার্থবিহুষো ভাবমজ্ঞার সর্ব্বশঃ।
ব্রাহ্মণাবলমুখ্যাশ্চ পৌরজানপদৈঃ সহ॥" (রামারণ ২।২।১৯)
৬ চেষ্টা। ৭ আত্মা। ৮ জন্ম। (অমর)৯ চিত্ত। (মন্থ ৪।২২৭)
১০ ক্রিয়া। ১১ লীলা। ১২ পদার্থ। (রঘু ৩।৪১) ১৩ বিভৃতি।
১৪ বুধ। ১৫ জন্তা। ১৬ রত্যাদিভাব। ১৭ গৌরবিত।
১৮ অভিনরান্তর। (ত্রিকা০) ১৯ বিষয়।

"অবগ্রস্তাবিনো ভাবা ভবস্তি মহতামপি।
নগ্রহং নীলকণ্ঠস্ত মহাহিশয়নং হরেঃ॥" (হিতোপদেশ)
২০ পর্য্যালোচনা। (মন্তু৬।৮০)২১ প্রেম। (গীতা ১০।১৮)
২২ যোনি।২৩ উপদেশ। (ধরণি)২৪ সংসার। (অনেকার্থকোষ)
২৫ ধাত্র্থ। (মুগ্ধবোধটীকা রামতর্কবাগীশ)২৬ নবগ্রহের শয়নাদি
দ্বাদশ চেষ্টা।

সঙ্কেতকৌমুদীতে দাদশ তাবের বিষয় যে রূপ লিখিত আছে, সংক্ষেপে এই স্থলে তাহা পর্য্যালোচিত হইল। কোষী-বিচার করিতে হইলে গ্রহদিগের ভাবের উপর বিশেষ লক্ষ্য করিতে হয়, কারণ কোন্ গ্রহ কি ভাবে আছে, তাহার ফল দিবার ক্ষমতা আছে কি না, তাহা স্থির করিয়া তৎফল-নির্ণন্ন করা স্ক্রিভোভাবে বিধেষ। দাদশভাব যথা—

১ শরন, ২ উপবেশন, ও নেত্রপাণি, ৪ প্রকাশন, ৫ গমনেচ্ছা, ৬ গমন, ৭ সভাবসতি, ৮ আগমন, ৯ ভোজন, ১০ নৃত্যলিক্ষা, ১১ কৌতুক ও ১২ নিদ্রা। এই বাদশ ভাব। নিম্নলিথিত প্রণালী অনুসারে এই সকল ভাব স্থির করিতে হয়।

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শর্মাদি ধাদশভাব নিরূপণ করিতে হইলে, তৎকালে গ্রহণণ কোন্ নক্ষত্রে অবস্থিত, তাহা নিরূপণ করিয়া ঐ গ্রহাধিষ্ঠিত নক্ষত্র ধারা গ্রহকে পূরণ করিতে হইবে এবং গ্রহণণ স্বায় অধিষ্ঠিত রাশির যে নবাংশভাবে অবস্থিত আছেন, সেই নবাংশ পরিমিত অঙ্করারা ঐ পূরিত অঙ্ককে গুণ করিবে, পরে গ্রহগণের আপন আপন জন্মনক্ষত্রাঙ্ক ঐ অঙ্কে যোগ করিয়া জন্মলগ্রসংখ্যক অঙ্ক ও উদয়াবধি জাতদণ্ড তাহাতে মিলিত করিতে হইবে। তৎপরে ঐ সকল অঙ্ককে ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা অবশিষ্ঠ থাকিবে, সেই অঙ্ক সংখ্যায় বাদশ ভাব জানা যাইবে। যদি শেষাঙ্ক এক থাকে, তাহা হইলে শয়ন ভাব, ২ থাকিলে উপবেশন ভাব, এইরূপে ভাবসকল স্থির হইবে।

রবিগ্রহের শরনাদি ভাবগণনা করিবার সময়ে ছাদশ হতাবশিষ্ট অঙ্কে ৫ যোগ করিতে হইবে, এবং চন্দ্রগ্রহের ৩, মঙ্গলের ২, বুধের ৩, বৃহস্পতির ৫, শুক্রের ৩, শনিগ্রহের ৩, রাহুগ্রহের ৪, এবং কেতুগ্রহের ৫ যোগ করিয়া ভাব বিচার করিতে হইবে। যুক্তাঙ্ক ছাদশের অধিক হইলে পুনরায় উহাকে ১২ দিয়া ভাগ করিয়া যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাতে ভাব সকল জানা যাইবে। রবির ১৬ বিশাথা, চল্রের ৩ রতিকা, মঙ্গলের ২০ পূর্বায়াঢ়া, বুধের ২২ শ্রবণা, বৃহস্পতির ১১ পূর্বাফল্গনী, শুক্রের ৮ পুয়া, শনির ২৭ রেবতী, রাহুর ২ ভরণী এবং কেতুর ৯ অশ্লেষা, এই সমুদয় নক্ষত্র গ্রহগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিথাতে। পূর্বের্ব প্রহেগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিথাতে। পূর্বের্ব প্রহেগণের জন্মনক্ষত্র নামে বিথাতে। পূর্বের্বে গ্রহগণের জন্ম-

নক্ষত্রের কথা লিখিত হইসাছে, তাহা এইরূপ জানিতে হঠবে।

এই বাদশভাব আনমনেরও বিস্তর মতভেদ আছে।
মতান্তরে ভাবানমন—শমনাদি বাদশভাব বিচার করিতে হইলে
রব্যাদি গ্রহণণ যে রাশিতে থাকিবে, সেই রাশিমিত অঙ্ক বারা
স্থ্যাদিগ্রহদংখ্যক অঙ্ককে গুণ করিয়ে হইবে। পুনরার
ঐ অঙ্ককে ৯৯ দিয়া পূরণ করিয়া যে গ্রহের ভাব গণনা
করা হইবে, সেই গ্রহের জন্মনক্ত উহাতে যোগ করিতে
হইবে। পরে লগ্নসংখ্যক অঙ্ক, আর জাতদগুপরিমিত অঙ্ক
এই উভয়াঙ্ক উহাতে যোগ করিয়া ১২ দিয়া ভাগ দিলে যাহা
অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা বারা ক্রমে শমনাদি ভাব স্থির করা
যাইবে। মতান্তরে—যে রাশিতে গ্রহ থাকিবে, সেই অঙ্ক
বিগুণ করিয়া ১৫ দিয়া ভাহাকে গুণ করিবে, এবং যে নক্ষত্রে
গ্রহ আছে, সেই নক্ষত্রপরিমিত অঙ্ক পূর্বগুণিত অঙ্কে যোগ
করিয়া ১২ দিয়া ভাগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা
ঘারা ভাব স্থির হইবে।

প্রথমে গ্রহগণের বলাবল বিশেষরূপে স্থির করা আবশুক। কারণ, কোন স্থানে গ্রহের কিরূপ বল, তাহা অগ্রে না জানিয়া ভাববিচার নিপ্রয়োজন। কারণ বল স্থির না করিয়া কেবল ভাব দ্বারা ফল ঠিক হয় না, ব্যতিক্রম হইয়া থাকে, এইজন্ম বলাবলের উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখা জ্যোতির্বিদের অবশুকর্ত্ব্য।

নিদ্রাভাবস্থিত কোন পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিলে শুভদায়ক হয়, কিন্তু পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে কদাচ শুভকর
হয় না, যদি স্বীয় শত্রুগ্হগত পাপগ্রহ জায়াস্থানে থাকিয়া
শত্রুকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পত্নীর সহিত তাহার মৃত্যু
হয়। যদি ঐ স্থানে শুভগ্রহ থাকে এবং ঐ শুভগ্রহ শুভাশুভ
গ্রহকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তবে তাহার প্রথমা স্ত্রীর মৃত্যু হয়। জায়াস্থানে শয়নভাবেরও ফল এইরূপ অশুভ।

কোন পাপগ্রহ নিজা বা শর্মাবস্থার স্বতস্থানে থাকিলে শুভদারক হইরা থাকে, ইহাতে আর কোনরূপ বিচারের আবশুক নাই। কিন্তু ঐ পাপগ্রহ যদি স্বীয় উচ্চ স্থানে কিংবা আপনার গৃহে অথবা মূল ত্রিকোণে থাকিয়া স্বতস্থানগত হয়, তাহা হইলে অবশুই সন্তানের হানি হইয়া থাকে। নিজা বা শয়ন ভাবাপর শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইয়া স্বতস্থানে থাকিলে প্রথম সন্তানের বিশ্ব হয়।

নিদ্রা বা শয়নভাবাপন্ন পাপগ্রহ মৃত্যুস্থানে থাকিলে রাজা বা শক্ত কর্তৃক অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে। বদি ঐ পাপগ্রহ শুভগ্রহের সহিত মিলিত থাকে, অথবা শুভগ্রহ কর্তৃ ক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে গঙ্গাতীরে মৃত্যু হয়। শনি, মদল বা রাহু মৃত্যুস্থ হইলে অপমৃত্যু বা শিরশ্ছেদন হয়, ইহাতে কোন সংশয় নাই।

কর্মস্থানে কোন পাপগ্রহ শন্ধন বা ভোজন ভাবে থাকিলে দরিত্রতা হেতু সমস্ত ভূমগুলে পরিত্রমণ করিতে হয় 🎼

চক্র কৌতুক অথবা প্রকাশ ভাবে কর্মস্থানে থাকিলে প্রবল রাজযোগ হয়। যদি শুভগ্রহ পাপগ্রহের সহিত অযুক্ত হইয়া ২,১০,১১,৯ বা ৫ম গৃহে থাকে, তাহা হইলে মহতী দিদ্ধি লাভ হইয়া থাকে।

রবি শয়নভাবে থাকিলে মন্দাগ্নিযুক্ত, পিত্তশূলরোগ, শ্লীপদ এবং অর্শ বা ভগন্দর রোগ হয়। উপবেশনভাবে থাকিলে শিল্পকর্মকারী, ভামবর্ণ দেহবিশিষ্ট, উত্তম বিদ্যারহিত, ছঃখ-যুক্ত ও পরসেবায় রত হয়। রবি যদি নেত্রপাণিভাবে থাকিয়া লগ্নের পঞ্চম, নবম, দশম ও সপ্তমস্থান-গত হয়, তাহা হইলে সকল প্রকার স্থপ, এবং এই সকল স্থান ভিন্ন অন্মন্থলে থাকিলে ক্রপ্রকৃতি ও জলদোষ রোগযুক্ত হইয়া থাকে। প্রকাশন ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ, অতিশয় ক্রোধী, পরছেষ্টা, ধার্ম্মিক ও ধনবান হয়। কিন্তু ত্রিকোণ ও সপ্তমস্থানে থাকিলে দাতা, ভোক্তা, মানী, রাজতনয় ও ধনাধিপ হইবে। রবি গমনেচ্ছা-ভাবে থাকিলে নিদ্রাভিলাষী, ক্রোধী, নরাধম, ক্রুরপ্রকৃতি, দান্তিক, রূপণ ও পরদার-রত হয়। রবি গমনভাবে থাকিলে প্রথম স্ত্রী ও প্রথম পুত্র বিনষ্ট হয়, সভাবদতি ভাবে থাকিলে ভার্যাপ্রিয়, মানী, অনেক গুণযুক্ত, বিছা ও বিনয়সম্পন্ন, আগমভাবে থাকিলে মূর্থ, সর্বাদা কর্মাকুশল, মিথ্যাবাদী, কুৎ-সিতবিভাসম্পন্ন, নির্দায় ও পরনিন্দক; ভোজনভাবে থাকিলে দান্তিক, মংস্থ ও মাংদলোভী, শাস্ত্রবেতা এবং সদাচারী; নৃত্য-লিপ্সাভাবে থাকিলে কর্ণরোগী, নানাবিত্যাকুশল, রাজপূজ্য ও পণ্ডিত; কৌতুকভাবে থাকিলে উৎসাহযুক্ত, ধনধান্তসম্পন্ন, সর্বাদা কৌতুকপরায়ণ,দাতা, ভোক্তা ও শিল্পনিপুণ; নিদ্রাভাবে থাকিলে নিদ্রালু, ব্যাধিযুক্ত, প্রবাসী, রক্তচক্ষুঃ, ক্রোধী এবং পরনিন্দক হইয়া থাকে।

রবির এইরপে শয়নাদি ঘাদশ ভাগফল স্থির করিতে হইবে। চল্লের ভাবফল—চন্দ্র শয়নভাবে থাকিলে ক্রোধী, দরিদ্র, অতিশয় লম্পট, গুহুরোগী ও অলস হয়। চল্লের গুরু ও রুঞ্চপক্ষভেদে ফলের তারতম্য হইয়া থাকে। চন্দ্র উপবেশনভাবে থাকিলে বিছেটা, প্রবাসী, পিতশ্লরোগী, ধনহীন, রুপণ, ও কুটিল; নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, শ্লীপদী, বাচাল, ক্রুর, খল ও বীর; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে অন্থিরমতি, মায়াবী, শ্লীপদরোগী ও ধনহীন; সভাবসতিভাবে থাকিলে দাতা, ধার্মিক ও পুক্ষশ্রেষ্ঠ; আগমনভাবে থাকিলে

ভাব

বাচাল, প্রিয়, শান্তপ্রকৃতি, দ্বিপত্নীক, বহু সন্ততিযুক্ত, কোধী, মহাত্বংখী; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, জ্ঞাতিগণে পরিপুরিত, দাতা, ভোক্তা, অতিশয় মানী, ধনবান্, ক্রকশ্মা, চিররোগী, অতিশয় কৃশ এবং নিয়ত প্রবাসী; নৃত্যালিপ্সাভাবে থাকিলে গুণবান্, ধার্মিক, ধনবান্ বহুপুত্র ও দাতা, কোতৃক ভাবে থাকিলে সর্ক্মখসম্পান, বিদ্বান্ ও দাতা; নিজাভাবে থাকিলে পাপী, পুত্রশোক্যুক্ত, অতিশয় ত্বংখী এবং নিয়ত প্রথিবীত্রমণশীল হইয়া থাকে।

मझलात जावकन।---मझन भग्ननजात थाकितन नम्भित, কুপণ, সুখী, অতিশয়কোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত, डेनरव्यनजाद थाकिरन नताधम, धनवान, कृतकर्यकाती, निष्टेत, ও পাপী: নেত্রপাণিভাবে থাকিলে সকল স্থলে স্থ্, পুত্র, नाता ७ थनयूक, (नश्माधा किक्षिप कड़ा), अन्नमित त्वनगयूक, वााघ, अधि, नर्भ ও জলে ভম্যুক্ত হয়, ইহা কেবল লগ্নব্যতীত অग्रञ्चल थाकित्न रहेत्व। किन्नु नक्ष थाकित्न हेरात अञ्च इहेरव। अञ्चल প्रकामन जारव शांकिरल धनवान, क्रांगिक स्थ-युक, वामरनाहरन क्रजानि हिरू धवः छैक्र रहेर्ड अंडन ; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে প্রবাসশীল, ওহুরোগী, ধনহীন ও কুকর্মকারী: সভাস্থিতভাবে থাকিলে ধার্মিক, বহুসন্থতি-विभिन्ने, खनवान, अञान माठा, भिरत्नारतानी; आनमनचारव थाकित्व थञ्ज, कर्गदात्री, शिख्णृनदात्रात्राख्यां, नताथम, धनवान ; ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, ক্রোধী, নিয়ত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্; নৃত্যালিপাভাবে থাকিলে দাতা, ভোক্তা ও সুখী; কোতৃকভাবে থাকিলে সুপুত্রবুক্ত, ধনী ও হুইটী পত্নী এবং বহুক্তাসন্তান্যুক্ত নিদ্রাভাবে থাকিলে মুর্থ, ধনহান, কোধী ও নরাধম হয়। লগ্ন, দিতায়, তৃতীয়, নবম ও একাদশ এই সকল স্থানে থাকিলে উক্তপ্রকার ফল হয়। অনুত্ৰে থাকিলে শুভফল হইয়া থাকে।

ব্ধের ভাবফল।—বুধ শয়নভাবে থাকিলে ধনী, ক্ষ্ধিত, ধঞ্জ এবং তাহার অঙ্গচ্ছেদ হইয়া থাকে। অন্তস্থানে থাকিলে দরিত্র ও অতিশয় লম্পট হয়। বুধ উপবেশনভাবে থাকিলে কবি, বাক্পটু, গৌরবর্ণ ও অতিশয় বিশুদ্ধাচারী হইয়া থাকে। উপবেশনভাবস্থিত বুধ পাপগ্রহের সহিত মিলিত এবং শক্রগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মহাপাতক রোগ হয়। কিন্তু উক্তভাবস্থ বৃধ সক্ষেত্রে বা মিত্রগ্রহের সহিত মিলিত হইলে নানাবিধ স্থথ প্রদান করেন, নেত্রপাণিভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগ, বিদ্যাবিহীন ও পুত্রনাশ,প্রকাশন ভাবে থাকিলে দাতা,ধার্মিক, ধনবান, গুণী ও বেদপারগ, গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে লম্পট, কৈণ, গুষ্টভার্য্যাসম্পার,বছবিধ গ্রংথযুক্ত ও নিত্যকলহকারী এবং

वह श्रकात त्वागिविश्वं, गमन जात्व थाकित्न जनतम त्वागं, वानिका वाता धननाज, मर्भ ও मिनन ज्यं, नाना इः थर जातं, खोना धनः धन्य प्रतिक्ना ; मजावमिन जात्व थाकित्न म्थं, धनवान्, धार्मिक ও ित्र त्वागी ; आगमन जात्व थाकित्न क्व श्रक्ति, थन, व्यक्ति म्थं, भागिन न न्वाधम, व्यक्ति क्व छ अम्वक क्व प्र्यं, भागिन न न्वाधम, व्यक्ति क्व छ अम्वक क्व त्वागिति हैं ; रज्ञान जात्व थाकित्न धनशैन, भत्र विशेष, व्यामी, त्वागी, वामत्तर क्वानियुक्तः, नृज्य निक्षाजात्व थाकित्न धनशैन, व्यव धनवान्, भिक्षण, कवि, छेरमाशिष्ठ, व्यक्ति विश्वं क्व विश्वं क्व

বৃহস্পতির ভাবফল।—বৃহস্পতি শয়নভাবে থাকিলে বিদ্বান, धनमन्भन्न, नाना छरणत आध्य ७ स्थी ; छेभरवमन ভारव शांकित्न इःथी, वह शंषी, त्राती, त्कान कीत्वत्र मखाशांठ-विशिष्ठ, शिद्यकर्यात्वा, এवः भी भरताती: त्नवभागि जात्व थाकित्न भीत्रवर्ग, भिरतार्वांशी ७ ४मी अवः नध इहेर्छ नवम. षष्ठे, ता अक्षेत्रशृद्ध अहे जात थाकित्न भक्कम्य अवः निक्ष গঙ্গাতে মৃত্যু হয়। বৃহস্পতি লগ্নে বা দশমগ্ৰহে থাকিয়া যদি প্রকাশনভাবস্থ হন, তাহা হইলে সে সন্তান ধনবান,নানাপ্রকার পণ্ডিত, নচেৎ লিঙ্গে রোগ হইয়া থাকে। সভাবসতিভাবে ्थाकित्व वक्ना, माठा, सनवान्, त्राज्ञत्याविठ, शिख्ठ ; आग-মন ভাবে থাকিলে ধান্মিক, পণ্ডিত, মানী, নানাতীৰ্যভ্ৰমণ-শীল, উংসাহান্বিত এবং অহঙ্কারী; ভোজনভাবে থাকিলে নানাবিধ স্থী, মাংদলোভী, শ্রেষ্ঠ, কামুক ও প্রিয়ভাষী: নৃত্য-লিপ্স। ভাবে থাকিলে পণ্ডিত, ধনবান্ সাত্ত্বিক, অতিশন্ন ঐশ্বর্যাশালী; কৌতুকভাবে থাকিলে স্ক্রাণা ধর্মপ্রায়ণ, নিয়ত উৎসাহবিশিষ্ট ও স্থী; নিজাভাবে থাকিলে চক্ষুরোগী, কুপণ, বাচাল ও হংখিত হইয়া ভূমগুল পরিভ্রমণশীল হয়। নিজা-ভাবত গুরু যদি লগ্ন হইতে পঞ্চম, সপ্তম বা দশমগৃহে থাকেন, তাহা হইলে তাহার স্ত্রীপুত্রের নাশ এবং লগ্নে থাকিলে দরিদ্র হয়।

শুক্রের ভাবফল।—লগ্নের সপ্তম বা একাদশ স্থানে শুক্র শয়নভাবে থাকিলে নানাবিধ স্থাও বহুসন্তান হয়। সপ্তম ও একাদশ ভিন্ন অগ্রস্থানে থাকিলেও স্থাী এবং পুক্রনাশ হইরা থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে ধনবান্ও ধার্মিক; ও নেত্রপাণিভাবে থাকিলে চক্ষুরোগ হয়। এ বিদি শুক্র

লগ্নে বা সপ্তমে থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয়ই চক্ষু নষ্ট হয়। একাদশে থাকিলে অতিশয় দরিদ্র হয়। শুক্র প্রকাশনভাবে দ্বিতীয়, সপ্তম, বা নবমগ্যহে থাকিলে ধনবান, ধার্ম্মিক এবং विश्वकाठात्री, देश जित्र अग्रष्ठात्म थाकित्न त्त्रानी, निम्नठ-বিদেশবাসী, ছঃথভোগী এবং নৃত্যকার্য্যে রত থাকে। গমনেজ্যভাবে থাকিলে মাতৃনাশ, নিত্য উৎসাহবিশিষ্ট, শিল্পকার্য্যে নিপুণ ও তীর্থপর্য্যটনশীল; সভাবসতিভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, ধনেশ্বর, সমস্ত কার্য্যে দক্ষ ও শূলরোগী; আগমন ভাবে থাকিলে, গুঃখী,বহুভাষী, পুত্রশোকসন্তপ্ত এবং নরাধম; ভোজনভাবে থাকিলে বলবান, সর্বাদা ধর্মপরায়ণ, বাণিজালব অথবা সেরা দারা লব্ধ ধনে ধনবান্ হয়। শুক্র নৃত্যলিপা ভাবে থাকিলে বাগ্মা, পণ্ডিত ও কবি হইয়া থাকে। यদি এ শুক্র নীচ গৃহস্থিত হয়, তাহা হইলে মূর্থ, কৌতুক ভাবে शाकित्व धनवान, माखिक, मर्त्राना आस्नामयुक ও উত্তম वकाः अ एक नीव्य श्रेटल श्रेशत विभन्नी क कन्युक श्रा কিন্তু নিদ্রাভাবে থাকিলে উপতাপবিশিষ্ট, নিয়ত ক্লেশভাগী, রোগী, দরিদ্র ও বিকলাঙ্গ হইয়া থাকে।

শনির ভাবফল।—শনি শয়নভাবে থাকিলে কুধার্ত্ত, বিকলান্ত্র, গুহুরোগী এবং কোষবুদ্ধি হইয়া থাকে। কিন্তু के मिन यिन नव, वर्ष करा अप्टेम शारन शारक, जारा रहेरन নিয়ত বিদেশবাসী, দরিদ্র, বিক্বত এবং স্থলশরীরবিশিষ্ট হয়। পঞ্চম, সপ্তম, নবম বা দশমে থাকিলে ধাৰ্ম্মিক ও দাতা হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে শ্লীপদ ও দক্রবোগী এবং নিয়ত পীড়া ও ধননাশ হইয়া থাকে। শনি লগে বা দশ্যে উপবেশন ভাবে থাকিলে সকল প্রকার তুঃখভোগী: নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে অবোধ ব্যক্তিও পণ্ডিত বলিয়া থ্যাত, ধনবান, ধার্ম্মিক ও বহুভাষী; প্রকাশন ভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, নানাগুণবিভূষিত ও ধার্ম্মিক; গমনেচ্ছাভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ঠ, বিপুল ধনবান্, পণ্ডিত, দাতা এবং মানব-শ্রেষ্ঠ; গমনভাবে থাকিলে শ্লীপদরোগী, দন্তাঘাতচিহ্নযুক্ত, অতিশয় ক্রোধী, কুপণ এবং পরনিন্দুক; সভাবসতি ভাবে থাকিলে স্ত্রীপুত্রযুক্ত, ধনশালী ও নানারত্নযুক্ত; আগমনভাবে থাকিলে অতিশয় ক্রোধী ও রোগী এবং সর্পাদি দংশনে তাহার মৃত্যু হইয়া থাকে। শনি ভোজনভাবে থাকিলে মন্দাগ্নি-বিশিষ্ট, অর্শ, শূল ও চক্ষ্রোগী, নৃত্যলিপ্সাভাবে থাকিলে চিরকাল ধনবান্ ও ধার্মিক, কৌতুকভাবে থাকিলে রাজমন্ত্রী, বিপুল ধনবান, দাতা, ভোক্তা, অতিশয়কর্মকুশল, ধার্মিক, পণ্ডিত এবং বিশুদ্ধাচারী, নিদ্রাভাবে থাকিলে ধনবান, পণ্ডিত, নেত্র ও পিত্রশূলরোগী, দিভার্যা। ও বহুসন্ততিযুক্ত হইয়া থাকে।

রাহুর ভাৰফল।--রাহু শয়নভাবে থাকিলে ক্লেশ, অতিশয় ত্বঃথ, শ্লীপদরোগ, নিয়ত ধননাশ এবং রাজপীড়া হইয়া থাকে। উপবেশন ভাবে থাকিলে কুণ্ঠাদিরোগে কাতর এবং রাজা বা শক্র দারা তাহার ধননাশ হয়। নেত্রপাণি ভাবে থাকিলে নিশ্চয়ই চক্ষুরোগী, সর্প ও ব্যাঘ্র হইতে ভর্যুক্ত, অধার্শ্বিক, স্ত্রেণ, কুটিল, ধৈর্ঘাগুণবিশিষ্ট এবং বছভাষী, প্রকাশনভাবে থাকিলে ধনবান, নিয়তধর্মপরায়ণ, বিদেশবাসী, উৎসাহায়িত. সাত্তিক এবং রাজকর্মকর হইয়া থাকে। ঐ ভাবে রাভ কর্কট বা সিংহে থাকিলে শিরশ্ছেদবোগ হয় ৷ রাজ গমনেজা-ভাবে থাকিলে বহুপুত্রবিশিষ্ট, অতিশয় ধনবান, পণ্ডিত, গুণবান, দাতা এবং পুরুষশ্রেষ্ঠ হয়। সভাবস্তিভাবে থাকিলে কুপণ, ধনবান, নানাদদ্ভণদম্পন্ন, ধার্ম্মিক, পণ্ডিত, এবং বিশুদ্ধাচারী; আগমন ভাবে থাকিলে সকল লোকের তঃখদাতা এবং নানাবিধ ক্লেশযুক্ত; ভোজনভাবে থাকিলে অতিশয় লোভী, মন্দাগ্নিরোগযুক্ত, ত্র:থিত,রূপণ, ক্রুর এবং কলহপ্রিয়, নৃত্যলিপ্সাভাবে লগ্নে থাকিলে খঞ্জ, কুষ্ঠব্যাধি প্রভৃতি দারা অভিভূত, চকুহীন এবং হর্দ্ধ হয়, কৌতুকভাবে থাকিলে সকল গুণের আবাসস্থল, ধনবান্ এবং পিত্রশূলরোপে অভিভৃত নিদ্রাভাবে থাকিলে শোক ও হুঃথে অভিভূত, নানাস্থানবাসী, ধনহীন ও পুত্ররহিত হয়। (সঙ্কেতকৌ । ।

রবি প্রভৃতি নবগ্রহের শয়নাদি দাদশভাবের ফল এইরূপে স্থির করিতে হয়। ইহা ভিন্ন ষড়্ভাব ও নবভাব আছে, তাহার বিবরণ অতি সংক্ষিপ্রভাবে লিখিত হইল,—

১ লজিত, ২ গৰ্কিত, ৩ ক্ষুধিত, ৪ তৃষিত, ৫ মুদিত, ৬ ও ক্ষোভিত, এই ষড়ভাব।

যদি কোন গ্রহ লগ্ন হইতে পঞ্চমগৃহে রাহর সহিত এক ক্র
অবস্থিতি করে, তাহা হইলে প্র গ্রহ অথবা যে কোন গ্রহ
রবি, শনি ও মঙ্গলের সহিত এক জ্ব থাকেন, তাহা হইলে
লজ্জিত ভাব হয়। যদি কোন গ্রহ স্বীয় তুঙ্গস্থানে অথবা
স্বীয় মূল ত্রিকোণে অবস্থান করেন, তাহা হইলে তাহাকে
গর্কিতভাব কহে। যদি কোন গ্রহ শক্রর সহিত মিলিত
হইয়া রিপুগৃহে অবস্থিত এবং রিপুকর্ত্বক দৃষ্ট হয়, তাহা
হইলে প্র গ্রহ, অথবা কোন গ্রহ যে কোন স্থলে শনির
সহিত এক রাশিতে অবস্থিতি করেন, তাহা হইলে তিনি
ক্ষ্পিত, জলরাশিতে কোন গ্রহ থাকিয়া শক্রকর্ত্বক দৃষ্ট
এবং কোন শুভগ্রহ কর্ত্বক বদি দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে
ত্রিতভাব হয়। কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন নাম জলরাশি,
কোনমতে কুন্ত ও মীনও জলরাশি। যদি কোন গ্রহ মিত্রগ্রহ কর্ত্বক অবলোকিত হইয়া মিত্রের সহিত মিত্রভবনে

মবস্থিতি করেন, তাহা হইলে সেই গ্রহ, এবং যে গ্রহ বৃহস্পতির সহিত মিলিত থাকেন, সেই গ্রহ মুদিতভাবা-পন্ন। যে গ্রহ রবির সহিত এক রাশিতে থাকিয়া পাপগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট হয়, আর ধদি তাহাতে নিজ শক্রগ্রহের দৃষ্টি থাকে, ভাহা হইলে ক্ষেভিত ভাব হয়।

ত্বাদি ঘাদশ ভাবের মধ্যে সমস্ত গ্রহই যদি ক্ষ্বিত ও কোভিত ভাবে থাকে, তাহা হইলে জাতক হঃথের একমাত্র মাশ্রম্বরূপ হয়। যদি ত্বাদি ঘাদশ স্থানের কোন স্থানে হইটা অথবা তাহার অধিক গ্রহ থাকে, এবং ত্মধ্যে পরস্পর বিভিন্নভাব প্রাপ্ত হয়, অথবা একগ্রহ লজ্জিত ও গর্কিত ইত্যাদি ভাবদ্বয়, কিংবা ভাবত্রয় যুক্ত হয়, তাহা হইলে ঐ ভাবের গ্রহদত্ত ফল মিশ্র হইবে। গ্রহ সকল যদি হর্কল হয়, তাহা হইলে ফলের হানি ও সবল হইলে সম্পূর্ণ ফল হয়। কর্ম্ম-স্থানে লজ্জিত, ত্বিত, ক্ষ্বিত ও ক্ষোভিত গ্রহ থাকলে, হঃধ ভাগী হয়। বড়্ভাবের মধ্যে মুদিত ও গর্কিত ভাবই প্রশস্ত।

দীপ্তাদি দশভাব, —> দীপ্ত, ২ দীন, ৩ স্থান্থ, ৪ মুদিত, ৫ স্থাপ্ত প্ৰপাতিত, ৭ মুষিত, ৮ পরিহীয়মানবীর্যা, ৯ প্রবন্ধবীর্যা ও ১০ অধিকবীর্যা, এই দশভাব। স্বীয় উচ্চন্থ গ্রহ দীপ্ত, নীচন্থ গ্রহ দীন, স্বগৃহন্থিত গ্রহ স্থান্থ, মিশ্রগৃহন্থিত মুদিত, শত্রুগৃহন্থিত স্থান্থ, গ্রহ-মুদ্দে পরাজিতগ্রহ প্রপীতৃত, অন্তর্গুহ মুষিত, যে গ্রহ স্বীয় নীচাভিমুখে গমন করে, তাহা পরিহীয়মানবীর্যা, স্বীয় উচ্চ গৃহাভিমুখে গতিবিশিষ্ট গ্রহ প্রবন্ধবীর্যা, শুভগ্রহের ক্ষেত্রাদি ষড়্বর্গন্থিত গ্রহ অধিকবীর্যাভাবযুক্ত। গ্রহণণ দীপ্তভাবে থাকিলে উত্তমন্ত্রপে কার্যাসিদ্দি, দীনভাবে থাকিলে নরপতিও দীনতাপ্রাপ্ত, স্বস্থভাবে ধন, লক্ষ্মী, কীর্ত্তি ও স্থা, মুদিতভাবে আমোদ এবং বাঞ্ছিতফলপ্রাপ্তি, স্থপ্তভাবে, মর্মান বিপদ, প্রপীত্তিভাবে শক্রকর্ত্ব পীড়া মুষিতভাবে, অর্থ ক্ষতি, প্রবন্ধবীর্যা হস্তী ও ঘোটক প্রভৃতি লাভ, এবং অধিক বীর্যাভাবে রাজসদৃশ ও বিপুল সম্পদ্ লাভ হয়।

দীপ্তাদি নবভাব,—> দীপ্ত, ২ স্কৃত্ত, ৩ মুদিত, ৪ শান্ত, ৫ শক্ত, ৬ প্রপীড়িত, ৭ দীন, ৮ বিকল ও ৯ খল। গ্রহণণ অবস্থানভেদে নয় প্রকার ভাব ধারণ করিয়া স্ব স্ব দশা কালে ভিন্ন ভিন্ন ফল প্রদান করিয়া থাকে।

ষীয় উচ্চ রাশিগত গ্রহকে দীপ্ত, স্বক্ষেত্রগত গ্রহকে স্কৃত্ত,
মিত্ররাশিগত গ্রহকে মুদিত, শুভক্ষেত্রগত গ্রহকে শাস্ত,
এবং এই সকল রাশি ভিন্ন অন্ত রাশিতে অর্থাৎ নীচ বা
পাপগৃহগত গ্রহকে হীন, শক্ররাশিগত গ্রহকে হঃথিত, পাপগ্রহ সংযুক্ত গ্রহকে বিকল, পরাজিত গ্রহকে থল, স্র্য্যকিরণদগ্ধ গ্রহকে কুপিত গ্রহ বলা যায়।

দীপ্রগ্রহের দশাকালে মানবের রাজ্য, উৎসাহ, শৌর্য্য, ধন, বাহন, স্ত্রী, পুত্র, স্বহৃদ্, সন্মান ও রাজসন্মান লাভ হইয়া থাকে। স্বস্থ্যহের দশাকালে স্কন্তদেহ, রাজা হইতে ধন, २४, विना, रुग, जानन, मरुब, जी, शूज, ज्ञि, जर्थ এवः ধর্মলাভ হইয়া থাকে। মুদিত গ্রহের দশাকালে মানব বস্তাদি, ভূমি, গন্ধদ্রব্য, পুত্র, অর্থ এবং ধৈর্য্য লাভ করে, পুরাণাদি ধর্ম ও গীতশ্রবণ, দান, পেয় এবং অলঙ্কারাদি প্রাপ্ত হয়। শাস্তগ্রহের দশাকালে স্থথ, ধৈগ্য, ভূমি, পুত্র, কলত্র, যানাদি, বিভা, আনন্দ, বহু অর্থ ও রাজসন্মান লাভ হয়। হীন-গ্রহের দশা কালে মানবের বন্ধবিয়োগ, স্থাননাশ ও কুৎসিত বৃত্তি দারা জীবনাতিপাত, জনগণদারা পরিত্যক্ত এবং রোগনিপীড়িত হয়। হঃখিত গ্রহের দশাকালে মনুষ্য অপবাদগ্রস্ত হইয়া সর্বাদা নানাবিধ হঃথ ভোগ করে, বিদেশ-গমন, বন্ধ-বিয়োগ এবং চৌর, দম্মা ও রাজা হইতে ভীত হইয়া থাকে। বিকল গ্রহের দশাকালে মানবের বিকলতা ও মনোবিকার এবং পিত্রাদির মৃত্যু, বাহন ও বস্ত্রাভাব, স্ত্রী, পুত্র ও চোরকর্ত্তক পীড়িত হয়। খলগ্রহের দশাকালে মানবের কলহ, বিচ্ছেদ ও পিতৃবিয়োগজনিত ত্বঃথ, শক্রবৃদ্ধি, ধন ও ভূমি-নাশ এবং আত্মীয়জন হইতে নিন্দা, কুপিতগ্রহের দশা কালে নানাপ্রকারে পাপসঞ্চয় এবং বিভা, যশ, স্ত্রী, ধন, ভূমিনাশ প্রভৃতি নানাপ্রকার অমঙ্গল হয়।

এই প্রকারে ভাবফল এবং গ্রহদিগের বলাবল বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া ফল নির্দ্দেশ করা অবশু বিধেয়। (সারাবলী)

ইহা ভিন্ন তন্ত্ব প্রভৃতি দাদশ স্থানে কোন্ কোন্ গ্রহ
থাকিলে কিরূপ ফল হয়, তাহা এই স্থলে বাহল্য ভয়ে
লিখিত হইল না। এই দাদশ স্থলকে ত্যাদি দাদশ ভাব
কহে।
[দাদশ ভাব দেখ।]

২৭ স্ত্রীদিগের যৌবনকালে স্বভাবজ অষ্ট্রাবিংশতি অলঙ্কারের অন্তর্গত অঙ্গজ প্রথমালঙ্কার। স্ত্রীদিগের ভাব, হাব ও হেলা এই তিন প্রকার অঙ্গজ অলঙ্কার। ইহা সম্বজ্ঞ।

"যৌবনে সম্বৰ্জাস্তাসামস্ত্ৰীবিংশতিসংখ্যকাঃ। অলম্বারাস্তত্ৰ ভাবহাবহেলাস্ত্ৰয়োহঙ্গজাঃ॥"

( সাহিত্যদ ০৩ পরি ০)

নির্বিকারাত্মকচিত্তে প্রথম বিক্রিয়ার নাম ভাব, জন্ম হইতে কথন যাহার চিত্তে কোনরূপ বিকার হয় নাই, পরে প্রথম যে বিকার, তাহাকে ভাব কহে।

"নির্দ্ধিকারাত্মকে চিত্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিয়া।"
জন্মতঃ প্রভৃতি নির্দ্ধিকারে মনসি উদ্বৃদ্ধমাত্রো বিকারে।
ভাবঃ।' (সাহিত্যদ৽ ৩ পরি৽)

নায়ক ও নায়িকার প্রথম দর্শনে চিত্তের যে প্রথম বিকার, তাহাও ভাবপদবাচ্য। উদাহরণ—

"দ এব স্থরভিঃ কালঃ দ এব মলয়ানিলঃ।

দৈবেরমবলা কিন্তু মনোহন্তদিব দৃশুতে॥"(সাহিত্যদ • ৩প•)

দেই স্থরভিকাল, দেই মলয়ানিল ও দেই স্ত্রী, কিন্তু
কেবল মনই অন্ত প্রকারের ন্তার দেখা বাইতেছে। এইস্থলে

যে মানদ বিকার, তাহাই ভাব। ইহাকে প্রণয় বলা যাইতে
পারে। দকলই ঠিক আছে, কিন্তু মন বিকৃত হইয়াছে, এ

মনের বিকৃতিই ভাব।

ভাবের অন্ত লক্ষণ—শরীর ও ইন্দ্রিয়বর্গের বিকারজনক বিভাবজনিত বে চিত্তবৃত্তি তাহাকে ভাব কহে। পুরাণ ও নাট্যশাস্ত্রে রতি ও ভাব হুইই এক।

"শরীরেন্দ্রিয়বর্গস্থ বিকারাণাং বিধায়কাঃ।
ভাষা বিভাবজনিতাশ্চিত্তবৃত্তর ঈরিতাঃ॥
পুরাণে নাট্যশাস্ত্রে চ দ্বরোস্ত রতিভাবয়োঃ।
সমানার্থতিয়া চাত্র দ্বর্থেমক্যেন লভ্যতে॥"

সত্ত্ব, রজঃ ও তমোময় চিত্তবিকারের নাম ভাব। ভরত ভাব শব্দের এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন,—'ভাবয়তি জনয়তি রসান্ ভাবঃ।' নানাবিধ অভিনয় সম্বন্ধে রস জন্মায় এইজন্ত নাটকোজিতে উহাকে ভাব কহে। এই ভাব ত্রিবিধ—স্থায়ী, ব্যভিচারী ও সাত্ত্বিক।

"নানাভিনয়সম্বন্ধান্ ভাবয়ন্তি রসানিমান্। যত্মানত্মাদমী ভাবা বিজ্ঞেয়া নাটকোক্তিয়ু॥"(অমরটাকা ভরত) স্থায়িভাব।—রতি, হাস, শোক, কোধ, উৎসাহ, ভয়, জুওপ্সা ও বিশ্বয়, এই সকল স্থায়িভাব।

বাভিচারি ভাব।—নির্কেদ, গ্রানি, শঙ্কা, অস্থা, মদ, ভ্রম, আলস্থা, দৈন্তা, চিন্তা, মোহ, ধৃতি, বীড়া, চপলতা, হর্ষ, আবেগ, জড়তা, গর্কা, বিষাদ, ঔংস্কুক্য, নিদ্রা, অপস্থার, স্বপ্ন, বিবোধ, অমর্থ, উগ্রতা, ব্যাধি, উন্মাদ, মরণ, ত্রাস ও বিতর্ক এই সকল বাভিচারিভাব

সাত্বিকভাব—স্বেদ, স্তস্ত, রোমাঞ্চ, স্বরভঙ্গ, বেপথু, বৈবর্ণ্য, অশ্রুও প্রবন্ধ এই আটটী সাত্বিক ভাব। \*( অমরটীকা ভরত ) ভগবদিষয়ক চিত্তান্তরক্তিকেও ভাব কহে।

\* "স্থায়িনো ভাবাঃ---

রতিহ'াদশ্চ শোকশ্চ ক্রোধোৎসাহৌ ভয়ন্তথা। জুগুন্সা বিশ্ময়শ্চেতি স্থায়িভাবাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥ ব্যভিচারিশো যথা—

> নির্বেদপ্লানশস্কাখ্যান্তথাসূয়ামদভ্রমাঃ। আলপ্তটেশ্ব দৈয়ুঞ্চ িন্তা মোহো ধৃতিঃ স্মৃতিঃ॥

"শুরুসন্থবিশেষ। আ প্রেমস্থ্যাংশুদাম্যভাক্।
ক্রিভিন্চিত্তমাস্থাক্রদসৌ ভাব উচ্যতে॥" (ভক্তিরসামৃত্রসি॰)
২৮ তল্তোক্ত পশ্বাচারাদিত্রয়। দিব্যভাব, বীরভাব ও পশুভাব।
"ভাবস্ত ত্রিবিধাে দেবি! দিব্যবীরপশুক্রমাং।
দিব্যবীরো মহাভাবো অধমঃ পশুভাবকঃ॥" (তল্ত্রদার)

এই তিন প্রকার ভাবের মধ্যে দিব্য ও বীর এই ছুইটা ভাব উত্তম, পশুভাব অধম। বৈষ্ণব পশুভাবে পরমেশ্বরকে পূজা করে, কিন্তু দিব্য ও বীরভাবেই সত্বর উত্তমা সিদ্ধি লাভ হয়। [এই সকল ভাবের বিষয় তত্তৎ শব্দে দুষ্টব্য]

২৯ সঙ্গাতসঙ্গত পদার্থগোতক হস্তাদি চেষ্টাভেদ। ৩• 'যশ্র চ কিয়য়া কিয়য়স্তরং লক্ষ্যতে স ভাবঃ' ইতি ব্যাকরণপরিভাষিত পদার্থ। যাহার কিয়া য়ারা কিয়াস্তর লক্ষিত হয়, তাহাকে ভাব কহে, এইভাবে সপ্তমী বিভক্তি হয়, এইজন্ত ইহাকে ভাবে সপ্তমী কহে। ৩১ উৎপত্তিযুক্ত পদার্থ, য়ড়্ভাব বিকারযুক্ত। জন্মবিশিষ্ট, অস্তিত্বযুক্ত, বর্দ্ধনশীল, ক্য়মীল, পরিণামশীল ও বিনাশযুক্ত এই ষজ্ভাব বিকার প্রত্যেক বস্তুতেই আছে। 'জায়তে, অস্তি, বর্দ্ধতে, বিপরিণমতে অপক্ষীয়তে নশ্রতি' এই ৬টীই ষজ্ভাব বিকার। জীব জন্ম গ্রহণ করে, অস্তিত্বযুক্ত হয়, ক্রমে বর্দ্ধিত হয়, সর্ব্বদাই পরিণত হয়, ক্ষণকালও অপরিণত অবস্থায় থাকে না, ক্রমে ক্ষণি হয়, পরে নষ্ঠ হইয়া থাকে, জীবের যতদিন না মুক্তি হইবে, ততদিন জীব এই ষজ্ভাব বিকারযুক্ত থাকিবে। মুক্তির পর এই ভাববিকার থাকিবে না। [সাংখ্যদর্শন ও পুরুষ দেখ।]

তং সাংখ্যমতসিদ্ধ ধর্মাধর্মাদি বুদ্ধিধর্ম।

"সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈরধিবাসিতং বিক্লম্।"

'ভাবৈরধিবাসিতং ধর্মাধর্মজ্ঞানাজ্ঞানবৈরাগ্যাবৈরাগ্যেশ্চ

যাব্যৈশ্ব্যাণি ভাবাস্তদন্বিতা বুদ্ধিঃ তদন্বিতঞ্চ স্ক্লশরীরমিতি

ব্রীড়া চপলতা হর্ষ আবেগো জড়তা তথা।
গর্বেরা বিষাদ উৎস্কুক্যং নিদ্রাপন্মার এব চ ॥
স্বপ্নো বিবোধোহমর্বশ্চাপ্যবহিমপথোগ্রতা ॥
মতির্বাধি স্তথোন্মাদ স্তথাসরণমেব চ ॥
ক্রাসন্ধেচব বিতর্কশ্চ বিজ্ঞেয়া ব্যভিচারিণঃ।
ক্রয়ন্তিংশদমী ভাবাঃ প্রযান্তি র্স্পাংস্থিতির ॥

ম্বেদঃ স্তম্ভোহথ রোমাঞ্চ স্বরভঙ্গোহথ বেপথুঃ বৈবর্ণ্যমশ্রুপ্রলয়ঃ ইতাষ্ট্রো সান্ধিক। মতাঃ ॥

সান্তিকা যথা---

রত্যাদয়ঃ স্থায়িনোহটো নির্কোদ্যা ব্যভিচারিণগুরস্তিংশৎ স্বেদাদরঃ দান্ত্বিকা অষ্ট্রে চৈতি উনপঞ্চাশস্কাবাং, পঞ্চাশস্কাবা ইত্যস্তে' ( অমরটাকা ভরত ) তদপি ভাবৈরধিবাসিতং যথা স্থরভিচম্পকসম্পর্কাদ্বস্ত্রং তদা-মোদবাসিতং ভবতি তম্মাৎ ভাবৈরধিবাসিতত্বাৎ সংসরতি"

( उद्दर्का भूमी )

ধর্ম, অধর্মা, জ্ঞান, অজ্ঞান, বৈরাগ্য, অবৈরাগ্য, ঐশ্বর্যা ও অনৈশ্বর্যা, ইহারা ভাব, বৃদ্ধি এবং স্ক্রেশরীর ভাবযুক্ত, এই সকল ভাব দ্বারা অধিবাসিত হইয়া জন্ম, জরা ও মৃত্যু হইয়া থাকে।

"পূর্ব্বোৎপন্নমসক্তং নিয়তং মহদাদিস্ক্রপর্যান্তম্। সংসরতি নিরূপভোগং ভাবৈর্ধিবাদিতং লিন্তম্॥" (সাংখ্যকারিকা ৪০)

স্ষ্টিকালে প্রধান হইতে প্রত্যেক আত্মার জন্ম এক এক স্কু শরীর উৎপন্ন হইয়াছিল। সেই শরীর অব্যাহত, অর্থাৎ কোথায়ও তাহার প্রতিরোধ হয় না। এমন কি, তাহা শিলা মধ্যেও প্রবেশ করিতে পারে। ইহা আদি সৃষ্টিকালে উৎপন্ন हरेष्ठा महाक्षनप्र পर्याख शांक, विध्वख रुप्त ना। এই শরীরই मः मत्र करत, वर्शाः এक भतीत हरेरा উৎক্রান্ত হ**रे**या वर्ण স্থল শরীর গ্রহণ করে। হক্ষ শরীর নিরূপভোগ। স্থল শরীর বাতীত সে শরীরে স্বতন্ত্ররূপে স্থুথ তঃখাদি ভোগ জন্মায় না। सर्य, अस्य, क्लान, अक्लान, देवतागा, अदेवतागा, अर्था ७ - অনৈশ্ব্য ভাবপদবাচা। এই ভাব সকলের সংস্কার এই সুল শরীরের বিদ্যমানতায় স্ক্রশরীরে সংলগ্ন হয়, চিক্র যেরূপ আশ্রম ব্যতীত ও ছায়া যেরূপ বৃক্ষাদি ব্যতীত অবস্থান করে না. তেমনি বৃদ্যাদিও স্ক্র শরীর ব্যতীত নিরাশ্রয়ে থাকে না। এই লিঙ্গশরীর পুরুষের ভোগাপবর্গের উদ্দেশে প্রকৃতি কর্ত্তক প্রেরিত হয়। কিন্তু ইহা প্রকৃতির বিভূত্বে প্রকৃতির সাশ্রিত, এবং অন্তর্বাহুভেদে দ্বিবিধ। নটী ষেক্লপ নানা সাজে সাজে. স্ক্রশরীরও তেমনি ভাবপ্রেরণার দেবমন্তব্যাদি শরীর ধারণ করে।

"সাংসিদ্ধিকাশ্চ ভাবাঃ প্রাকৃতিকা বৈকৃতিকাশ্চ ধর্মাছাঃ। দৃষ্টাঃ করণাশ্রয়িণঃ কার্য্যাশ্রয়িণশ্চ কমলাছাঃ॥

ধর্ম, জ্ঞান ও বৈরাগ্যাদি ভাবপদবাচা। এই ভাব তিন প্রকার—সাংসিদ্ধিক, প্রাকৃতিক ও বৈকৃতিক। স্বতঃসিদ্ধিকে সাংসিদ্ধিক, স্বাভাবিককে প্রাকৃতিক এবং উপায়ার্গ্রান-প্রভবকে বৈকৃতিক কহে। গর্ভে শুক্রশোণিতের সংযোগ, প্রথমতঃ কলন, তৎপরে বৃদ্বুদ, ক্রমে মাংস, পেশী, করও, অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গ, তৎপরে বাল্যাদি অবস্থা, এই সকল বৈকৃতিক ভাব। ভাব ব্যতীত নিঙ্গের এবং নিঙ্গ ব্যতীত ভাবের স্বরূপ প্রাকেনা। এইজন্ম ভাব ও নিঙ্গ নামে দ্বিবিধ স্থাই প্রবর্তিত হয়। লিঙ্গ—তন্মাত্র বা স্ক্রেস্টি, ভাব—প্রত্যয়স্টি।
ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ,—পুরুষার্থ শলাদিভোগ্য পদার্থ ও
ভোগায়তন দ্বিধি শরীর (স্থুল ও স্ক্র্য়) ব্যতীত সম্পন্ন হয়
না। ভোগসাধন ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণ এই ছই ব্যতীত
ভোগ সন্তাবনা কি ? ভাব অর্থাৎ ধর্মাধর্মাদি ব্যতীত ইন্দ্রিয়াদি
থাকিবার বা হইবার সন্তাবনা নাই এবং মোক্ষকারণ
বিবেক জ্ঞানই বা কোথা হইতে হইবে। এইজন্ম ভাবস্টি
ও লিঙ্গস্টি উভয়েই উভয়ের কারণ।

"ন বিনা ভাবৈর্লিঙ্গং ন বিনা লিঙ্গেন ভাবনির্বৃত্তিঃ। লিঙ্গাখ্যো ভাবাখ্যস্তস্মান্দ্বিধঃ প্রবর্ত্ততে সর্গঃ॥"(সাংখ্যকা• ৫২) [বিশেষ বিবরণ সাংখ্যদর্শন দেখ]

৩০ বৈশেষিকোক্ত ষট্পদার্থ, পদার্থ দ্বিবিধ—ভাব ও অভাব, ইহার মধ্যে দ্রব্য, গুণ, কর্ম, সামাত্য, বিশেষ ও সমবায় এই ষট্পদার্থ ভাবপদবাচ্য।

"দ্রব্যাদয়ঃ পঞ্চাবা অনেকে সমবায়িনঃ।" (ভাষাপরি•১৪)
'তথা হি পদার্থো দ্বিবিধঃ, ভাবোহভাবক্ত। তত্র ভাবাঃ
ষট্, সপ্তমশু অভাবত্বকীর্ত্তনাৎ' ( সিদ্ধান্তমুক্তাবলী )

৩৪ তত্তৎ পদার্থাসাধারণ ধর্ম।

ভাব, প্রেমভক্তির উপাসক বৈষ্ণবিদিগের চিত্তবিক্রিয়া-বিশেষ।
ঈশ্বরার্পিতিচিত্তের সন্মিলনাভাসজ্ঞাপক বিক্নত অবস্থার বাহ্যবিকাশ অথবা ইপ্ট বস্ততে ঐকাস্তিক আত্মরক্তি-নিবন্ধন তন্মরতা
ও তৎপ্রেমরসাম্বাদগ্রহণে আগ্রহাতিশয়তা প্রযুক্ত মানসিক
অবস্থান্তর বিঘটনরপ চিত্তবিকার বিশেষই বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের
নিকট ভাব নামে উক্ত হইয়া থাকে। সাধক মাত্রেরই ভাবপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। যাহারা একমনে ঈশ্বরচিন্তায় নিময়
থাকেন, তাহাদের হৃদয়ে সেই চিন্তারই অক্রমপ প্রক্রিয়ান
সমূহ সমুপস্থিত হয়। এই ভাবান্তরের চরমাবস্থার নাম
দশা-প্রাপ্তি। ধর্মপ্রাণ ব্যক্তিমাত্রেরই ভক্তিবিহ্বলতা হেতু
ভাবাবেশ ঘটে। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাবে ভিন্ন ভিন্ন দশাপ্রাপ্তি
ঘটিয়া থাকে। [দশা দেখ।]

নামক সন্মিলনে নামিকার হানগত প্রেমের অপূর্ব অভি-ব্যক্তি কএকটী বহিরঙ্গে প্রকাশিত হয়। শ্রীকৃষ্ণ-প্রেমাসক্ত শ্রীরাধিকার হানয়ে যে প্রেমভাবসম্চ্যে উদিত হইত, তাহার এক একটী অন্তর্ম্প ও বহিরঙ্গের বিকাশনগুলি ভাবলক্ষণ। অলঞ্চার, উদ্ভাশ্বর ও বাচিক ভেদে অমুভাব রস তিন প্রকার।

ভক্তির প্রাধান্তহেতু ভক্তহানরে প্রেমাবেশ হইরা থাকে। ঈশ্বরে প্রেমাতিশঘ্যনিবন্ধন প্রেমিকের হাদরে সমর্যবিশেষে ভাব-বিপর্যায় সমুপস্থিত হয়। বৈষ্ণবর্গণ শ্রীকৃষ্ণ প্রেমান্তরক্তিকে স্বতন্ত্র, স্বতন্ত্র চিত্রে প্রকটিত করিয়াছেন। প্রেমিকের বাচিক বা মানসিক অবস্থা লক্ষ্য করিলে তাহার হাদ্গত প্রেমের আভাস পাওয়া যায়। হরিনাম-রূপ অমৃতাস্বাদনকালে হর্ষ, রোমাঞ্চ, অক্রু, স্বরভঙ্গ প্রভৃতি যে সকল বিকার লক্ষণ অমুভূত হয়, তাহাই তাহার ভাব বা স্থেগ্রংখস্টক অবস্থান্তর মাত্র।

ভক্ত অনুরাগবশতঃ যথন যে ভাবে ইষ্টবস্ত ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, তথন চিত্তের একাগ্রতানিবন্ধন তাঁহার হৃদয়ক্ষেত্রে সেইরূপ ধ্যানের একটা অনুভাব আসিয়া উপস্থিত হয়। তাই সাধকমাত্রেই চিত্তের বিকারহেতু যেন ঈশ্বরপ্রত্যক্ষ করিয়া স্বীয় ভাবনার অনুরূপ চিত্রই প্রকটিত করিয়া থাকেন। রাধাকৃষ্ণ প্রেম-অনুধ্যায়ী খ্রীচৈতগ্র মহাপ্রভুর হৃদয়ে দদাই সেইরূপ নায়িকাপ্রেমভাব জাগরিত হইত। কথন কথন তিনি বিরহবিধুরা জীরাধার আয় "হা ক্লফ, হা ক্লফ" বলিয়া রোদন করিতেন। আবার কথন তিনি রাধিকার ভাবনায় উন্মত্ত হইয়া 'কোথা রাই আমার, কোথা রাই আমার' শব্দে ইতস্ততঃ রোদন করিয়া বেড়াইতেন। ইহাই তাঁহার রাধা ও কৃষ্ণভাবের পূর্ণ লক্ষণ। কৃষ্ণচিন্তায় তাঁহার মৃচ্ছণ, কম্প প্রভৃতি অপরাপর ভাবও দেখা যাইত। কৃষ্ণনাম সংকীর্ত্তনে তিনি আত্মবিহ্বল হইয়া নানাপ্রকার প্রলাপ বাক্যে সাধারণ্যে শ্রীকৃষ্ণপ্রেমবিষয়িণী নানাকথার অবতারণা করিতেন। কথনও বা চিত্তবিকারের আতিশ্যানিবন্ধন মৃচ্ছণভাব প্রাপ্ত হইতেন। তাঁহার এই ক্লফপ্রেমভাবে সর্ব্বদাই রুমণীশ্রেষ্ঠা রাধিকার নায়িকাভাব ও প্রেমিকার অনুবেদনাদি লক্ষণ পরিলক্ষিত হইত বলিয়া তদ্ধসম্প্রদায়ী বৈষ্ণবগণ তন্মতের পক্ষপাতা হইয়া নায়িকা-ভাবেরই লক্ষণসমূহ প্রেমধর্ম্মের পরাকাষ্টারূপে গ্রহণ করিরা থাকেন। [প্রেম ও ভক্তি দেখ ]

এই হৃদ্বিকারজনিত অভিব্যক্তি ভাব নামে উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে অলঙ্কার ভাব সর্বপ্রধান। অলঙ্কার যথা,—ভাব,
হাব ও হেলা অঙ্গজ; শোভা, কান্তি, দীপ্তি প্রগল্ভ্য, ওদার্য্য,
মাধুর্য্য ও ধর্য্য অয়ত্বজ এবং লীলা, বিলাস, বিভ্রম, কিলকিঞ্চিত, বিচ্ছিত্তি, বিবেবাক, মোট্টায়িত, কুট্টমিত, ললিত ও
বিকৃতি স্বভাবজ লক্ষণ \*।

\* উজ্জ্বননীলমণির অনুভাব-বিবৃতিপ্রকরণে উহাদের লক্ষণ এইরূপ লিখিত হইয়াছে ;—

ভাব—প্রাত্মভাবং ব্রজত্যের রত্যাথ্যে ভাব উজ্জ্বলে।
নির্বিকারাত্মকে চিন্তে ভাবঃ প্রথমবিক্রিরা ॥
হাব—গ্রীবারেচকসংযুক্তো জনেত্রাদিবিকাশকৃৎ।
ভাবাদীযৎপ্রকাশো যঃ স হাব ইতি কথ্যতে॥
হেলা—হাব এব ভবেদ্ধেলাব্যক্তশৃঙ্গারস্ট্রকঃ।
শোভা—সা শোভা জপভোগাদায়ৎ স্যাদঙ্গবিভূষণ্ম॥

বেরূপ প্রক্রিয়ায় মনোবৃত্তির ক্রাড়ারদাখাদনবিকাশক চিহ্নসমূহ উদিত হয়, তাহাকে উদ্ভাশ্বর ভাব কহে †। আলা-পাদি বাচিকভাব দ্বাদশ প্রকার‡। এতদ্ভিন্ন প্রেমরতিতে

কান্তি-শোভৈব কান্তিরাখাত। মন্মথাপ্যায়নোজ্জুলা। দীপ্তি-কান্তিরেব বয়োভোগদেশকালগুণাদিভিঃ। উদ্দীপিতাতিবিস্তারং প্রাপ্তা চেদ্দীপ্রিক্নচাতে ॥ মাধ্য্য-মাধ্যাং নামচেষ্টানাং দর্কাবস্থাস্থ চারুতা ॥ প্রাগল্ভ্য-নিঃশঙ্করং প্রয়োগেষু বুধৈরুক্তা প্রগল্ভতা। উদার্য্য—উদার্য্য বিনয়ং প্রাহুঃ সর্কাবস্থাগতং বুধাঃ॥ ধৈৰ্য্য—স্থিরাচিত্তোল্লতির্যাত্ত্র তদ্ধৈর্ঘ্য-মিতি কীর্ত্ত্যতে। লীলা-প্রিয়াতুকরণং লীলা রম্যৈবে শক্রিয়াদিভিঃ॥ বিলাস-গতিস্থানাসনাদীনাং মুখনেত্রাদিকর্ম্মণাং। তাৎকালিকস্ত বৈশিষ্ট্যং বিলাসপ্রিয়সঙ্গজম। বিচ্ছিত্তি—আকল্পকল্পনালাপি বিচ্ছিত্তি: কান্তিপোষকৎ 🖟 বিভ্রম-ব্রভপ্রাপ্তিবেলায়াং মদনাবেশসম্রমাৎ। বিভ্রমো হারমাল্যাদিভূষাস্থানবিপর্য্যয়: ॥ কিলকিঞ্চিত--গর্কাভিলাধরুদিতক্মিতাসুয়াভয়কুধাম। সঙ্গরীকরণং হর্ধাছচাতে কিল্কিঞ্চিত্ম॥ মোট্টায়িত-কান্তস্মরণবার্ত্তাদৌ হৃদি তম্ভাকভাবতঃ। প্রাকট্যমভিলাষস্ত মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥

প্রাকট্যমভিলাষস্ত মোট্টায়িতমুদীর্য্যতে ॥
কুট্টমিত—স্তনাধরাদিগ্রহণে হৃৎপ্রীতাবপি সম্বনাৎ।
বহিঃক্রোধো ব্যথিতবৎ প্রোক্তং কুট্টমিতং বুদৈঃ ॥ যথা—করৌদ্ধতাং হস্ত স্থগয় কবরী মে বিঘটতে।
স্থকুলঞ্চ স্তঞ্চত্যঘহর তবাস্তাং বিহসিতম্।
কিমারকং কর্ত্ত্বং স্থমনবদরে নির্দিয় মদাৎ।
পতাম্যেষা পাদে বিতর শয়িত্বং মে ক্ষণমাপি ॥
বিবোক—ইটেইপি গর্বমানাত্যাং বিবোকঃ স্তাদনাদরঃ ॥

ললিত—'বিশ্বাসভঙ্গিরঙ্গানাং ক্রবিলাসমনোহরা।

স্কুকুমারা ভবেদ্ যত্র ললিতং তছুদাহৃতম ॥

বিকুতি—হ্রীমানের্বাদিভিয'ত্র নোচ্যতে স্ববিবক্ষিতম্।

ব্যক্তাতে চেষ্টুয়ৈবেদং বিকৃতং তদ্বিছুর্ব্ধাঃ ॥

- † উদ্ভাসন্তে স্বধায়ীতি প্রোক্তা উদ্ভাষরা বুধৈঃ।
  নীব্যুত্তরীয়ধশ্মিরস্রংসনং গাত্রমোটনম্ ॥
  জ্বা আণশু ফুরজং নিখাসাগাশ্চ তে মতাঃ॥
- ্বালাপন্চ বিলাপন্চ সংলাপন্চ প্রলাপকঃ।
  অনুলাপোহপলাপন্চ সলেশন্চতি দেশকঃ॥
  অপদেশোপদেশী চ নির্দ্দেশা ব্যাপদেশকঃ।
  কীর্ত্তিতা বচনারস্তা দাদশামী মনীবিভিঃ॥
  চাটুপ্রিয়োজিরালাপো বিলাপো হঃথজং বচঃ।
  উজিপ্রত্যুজিমদ্বাক্য-সংলাপ ইতি কীর্ত্তত॥
  ব্যর্থালাপঃ প্রলাপঃ ত্যাৎ অমুলাপো মূহর্ব চঃ।
  অপলাপস্ত পূর্বোজ্তাক্তথা বোজনং ভবেৎ॥
  দন্দেশস্ত প্রোবিত্তত্ত শ্বরাজীপ্রেষণং ভবেৎ।

আরও অনেক প্রকার ভাব সমুপস্থিত হইয়া থাকে। তর্মধ্যে সাবিকভাব>, মহাভাব>, সঞ্চারিভাব>, ব্যভিচারভাব৪, পরপার-বশীভাব৫, স্থায়িভাব৬, প্রেমবৈচিত্ত্য৭, বিপ্রশস্ত্যদেশ দ্বোন্যালাদি৯, উল্লেখযোগ্য। এই ভাবাবেশে অনেক সময়

সোহতিদেশগুছুক্তানি মহকানীতি যদ্বচঃ ॥

অন্তার্থকথনং বভ সোহপদেশ ইতীরিতঃ।

যন্ত্র শিক্ষার্থবচনমুপদেশঃ স উচ্যতে ॥

নির্দ্দেশগু ভবেৎ সোহয়মহমিত্যাদি ভাষণম্।

ব্যাজেনাক্সাভিলাধোক্তিব্যপদেশ ইতীর্যতে ॥

- কৃষ্ণদম্বন্ধিভিঃ সাক্ষাৎ কিঞ্ছি। ব্যবধানতঃ।
   জাবৈশ্চিত্তমিহাক্রান্তং সন্ধমিত্যুচ্যতে বুবৈঃ॥
   সন্থাদন্মাৎ সম্প্রান্ন যে ভাবান্তে তু সান্ধিকাঃ॥
- (২) মুকুন্দমছিবীবুলৈরপাসাবতিত্বর্ন ভঃ।
  ব্রজদেব্যেকাসংবেদ্যো মহাভাব্যাথ্যায়োচ্যতে॥
  বরামৃতত্বরূপশ্রীঃ স্বং বরূপং মনোনরেৎ।
  স রূদ্দাধিরুদ্দেত্যাচ্যতে দ্বিধিধা বুবৈংঃ।
- (৩)৪) অথোচ্যন্তে ত্রয়ত্রিংশদ্ভাবা যে ব্যভিচারিণঃ।

  সঞ্চারমন্তি ভাবস্থা গতিং সঞ্চারিণোহপি তে ॥

  নির্কেদোহথ বিবাদো দৈন্যং শ্লানিশ্রমৌ চ মদগর্কৌ।

  শক্ষাত্রাসাবেগা উন্মাদাপস্মৃতী তথা ব্যাধিঃ।

  মোহো মৃতিরালস্যং জাডাং ব্রীড়াবহিথা চ।

  স্মৃতিরথ বিতর্কচিস্তামতিধৃতয়ো হর্ষ ঔৎস্ক্রমুক্তয় ॥

  উগ্রামর্বাস্য়ান্চাপল্যকৈব নিন্দা চ।

  স্থিত্বেধি ইতীমে ভাবা ব্যভিচারিণো সমাখ্যাতাঃ॥
  - (৫) পরস্পরবশীভাবঃ প্রেমাবৈচিত্ত্যকং তথা।
     অপ্রাণিশুপি জন্মাথ্যে লালসাভর উন্নতঃ॥
     বিপ্রলম্ভেংস্য বিক্ষ্ তিরিত্যাদ্যাঃ স্থারিহক্রিয়াঃ॥
  - (৬) স্থায়িভাবোহত শৃক্ষারে কথ্যতে মধুরা রতিঃ। সাধারণী নিগদিতা সমঞ্জসাসৌ সমর্থা চ ॥
    কুজাদিয়ু মহিয়ীয়ু চ গোকুলদেবীয়ু চ ক্রমশঃ॥
  - (१) প্রিয়য় সন্নিকর্বেহিণি প্রেমোৎকর্ষয়ভাবতঃ।
     য়া বিল্লেয়ধিয়ার্ভিয়ৎ প্রেমবৈচিত্তামূচ্যতে॥'
  - (৮) য়ুনোরযুক্তয়োর্ভাবো যুক্তয়োর্বাথ যো মিথঃ।
     অভীষ্টালিঙ্গনাদীনামনবাপ্তো প্রকৃষ্যতে।
     দ বিপ্রলম্ভো বিজ্ঞেয়ঃ সম্ভোগোয়তিকারকঃ॥
  - (৯) অত্রাক্ষভাবা গোবিন্দে কান্তারিস্টেইপি মুচ্ছ না।
    অসহতঃখন্ত্রীকারাদপি তৎস্থকামতা।
    ব্রন্ধাণ্ডকোভকারিজং তিরশ্চামপি রোদনম্।
    অভ্তৈরপি তৎসঙ্গত্যধামৃত্যপ্রতিশ্রয়াৎ।
    দিব্যোন্দাদাদারোহপ্যন্যে বিষ্তিরস্ক্রীর্ভিতাঃ॥
    প্রারো বৃন্দাবনেশ্বর্যাং মোহনোহয়মুদঞ্চি।
    সম্যর্গ বিলক্ষণং যন্ত কার্যাং মঞ্চারি মোহতঃ।

ভক্তের দশাপ্রাপ্তি ঘটিয়া থাকে। উহা সাধারণতঃ দশবিধ ১ বলিয়া উক্ত হইয়াছে।

ভাবউপনিষদ, উপনিষদ্ভেদ।

ভাবক (পুং) ভাব এব স্বার্থে কন্। ১ ভাব। ২ মানস-বিকার। (হলায়্ধ) ভবতীতি ভূকর্ত্তরি খুল্। (ত্রি) ৩ স্তা-শ্রম। ৪ উৎপাদক।

ভাবগন্তীর (ত্রি) ভাবেন গন্তীরঃ। ভাব দারা গন্তীর, যাহার তাৎপর্য্য হুরুহ।

ভাব গ্রাহিন্ ( তি ) ভাব-গ্রহ-ণিনি। ভাবগ্রহণ করিতে সমর্থ, ভাবক।

ভাবচন্দ্র সূরি, শান্তিনাথচরিত্র রচয়িতা জনৈক জৈনস্থি।
ভাবত (ত্রি) ভবত অয়মিতি ভবং-অণ্। ভবদীয়।
ভাবৎক (ত্রি) ভবতাময়মিতি ভবং (ভবতয়ঠক্ছেসৌ। পা
৪।২।১১৫) ঠক্। ভবদীয়।

"ভাবৎকং দৃষ্টবং**স্থেতদস্মাস্থধিস্থজীবিতম্।" (ভটি∙ ৫।৬৯**)

ভাবত্ব (ক্লী) ভাবসম্বনীয়।

ভাবদেবসূরি, কালিকাচার্য্যকথানকপ্রণেতা।

ভাবদেবী, करेनक প্রাচীন স্ত্রী কবি।

ভাবন (ক্লী) ভূ-ণিচ্ ল্যুট্। > ভব্য, চলিত চাল্তা। ২ ভাবনা।
"স্থধহংখাদিভিভাবৈভাবিভাবভাবনন্।" (সাহিত্যদ• ৩ প•)
ভাবয়তীতি ভূ-ণিচ্-ল্যু। (ত্ৰি) ৩ উৎপাদক।
"দৃষ্ট্ৰেব চ স রাজানং শঙ্করো লোকভাবনঃ।

উবাচ পরমপ্রীতঃ খেতকিং নৃপদত্তমন্ ॥" (ভারত ১।২২৪।৪৫) (পুং) ৪ বিষ্ণু। ৫ অধিবাসন। ৬ ধ্যান।

ভাবন (দেশজ) বেশবিত্যাস-তৎপরতা। যে সকল স্ত্রী-লোক গৃহকর্ম পরিত্যাগ করিয়া সর্বাদাই কেশ ও বেশ পারিপাট্য এবং অঙ্গরাগ-ধারণে যত্ন লইয়া থাকে, তাহাদের সেই কার্যাকে ভাবন করা বলে।

ভাবন, অযোধা। প্রদেশের রায়বরেলী জেলার অন্তর্গত

একটা নগর। অক্ষাণ ২৬°২৬ উ: এবং দ্রাঘিণ ৮১°১৮ পূ:।
ভাবন নামা জনৈক ভর-সর্দার স্বনামে এই নগর প্রতিষ্ঠা
করিয়া যান। মুসলমান আধিপত্যে ভর জাতির অধঃপতন
ঘটিলে এই নগর মুসলমান শাসনকর্তার অধীন হয়। এখানে
একটা ভয় হুর্গের ধ্বংসাবশেষ পড়িয়া আছে।

এতস্য মোহনাখ্যস্ত গতিং কামপ্যপেষুদঃ। ভ্ৰমাভা কাপি চৈচিত্ৰী দিব্যোন্মাদ ইতীৰ্ব্যতে॥ উদ্যূৰ্ণ। চিত্ৰজন্ধাদ্যান্তদ্বোবছধামতাঃ॥"

(১) "চিন্তাত্র জাগরোছেগৌ তানবং মলিনাঙ্গতা। ুপ্রলাপো ব্যাধিক্সফাদো মোহো মৃত্যুদশা দশ॥" ( উজ্জু লনীকমণি ) ভাবনগর, গুজরাতের একটা করদ মিত্ররাজ্য। এই রাজ্য কাঠিয়াবাড় এজেনির অন্তর্গত। অক্ষা-২০০ ৫৬ ৩০ ইইতে ২২০ ১৬ ৩০ উ: এবং জাবি০ ৭১০ ১৬ ইইতে ৭২০ ২০ ৪৫ প্র প্রামধ্যে অবস্থিত। ভূমিপরিমাণ ২৮৬০ বর্গ মাইল। এই স্থানে প্রচুর পরিমাণে তুলা ও লবণ উৎপন্ন হয়। এখানে তাম ও পিত্তলের বাদন এবং তৈলের বাণিজ্য চলে। এখান-কার রাজা গুহিলবংশীয় রাজপুত এবং ঠাকুর উপাধিধারী।

১২৬০ খৃঃ অন্দে সেজাক নামক সন্দারের নেতৃত্বাধীনে গুহিল রাজপুতগণ এইস্থানে অবস্থিতি করেন। তৎপুত্র রণজী ভাবনগর রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা। ১৭২০ ভাবসিংহ ভাবনগর নির্মাণ করেন। স্বয়ং ভাবসিংহ ও তৎপুত্র রাবল আথেড়জী এবং তদীয় পৌত্র ভক্তসিংহ জলদস্থ্যদিগকে শাসন করিয়া স্বদেশের বাণিজ্যোন্নতিমানসে বোধাই গবর্মেণ্টের সহিত ১৭৫৯ খৃষ্টাব্দে সম্ভাব সংস্থাপন করেন।

ভাবনা (প্রী) ভূ-ণিচ্, যুচ্-টাপ্। ১ ধ্যান।
"নান্তি বৃদ্ধিরযুক্তন্ত ন চাযুক্তন্ত ভাবনা।

ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তভ কুতঃ স্থেম্॥" (গীতা ২।৬৬)
২ পর্য্যালোচন। ৩ অধিবাসন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত
আছে,—ভাবনা তিন প্রকার। প্রথম ব্রহ্মভাবনা, দ্বিতীয়
কর্ম্মভাবনা এবং তৃতীয় ব্রহ্মকর্ম্ম উভয় ভাবনা। সননন
প্রভৃতি ঋষিগণ ব্রহ্ম ভাবনাযুক্ত থাকেন এবং দেবতা হইতে
ভাবর ও চর সকলেই কর্ম্মভাবনা করিয়া থাকে। হিরণ্যগর্ভ প্রভৃতিতে কর্ম্ম ও ব্রহ্ম উভয় বিষয়ই ভাবনা আছে।
য়াহার যেরপ বোধ ও অধিকার, তাহার সেইরপ ভাবনা
থাকে।\*

চিত্ত বেরূপ হয়, ভাবনাও তদমুরূপ হইয়া থাকে। সমল চিত্তে বিষয়ভাবনাই হইয়া থাকে। চিত্ত নির্দ্মল হইলে ব্রহ্ম-বিষয়ক ভাবনা হয়। এইজ্ঞ যাহাতে চিত্ত নির্দ্মল হয়, শাস্ত্র-সমূহে তাহারই বিধিব্যবস্থা প্রদর্শিত হইয়াছে।

৪ অনুভব ও স্থৃতি জন্ম সংস্কারভেদ। এই সংস্কার স্মরণ ও প্রতাভিজ্ঞার জনক।

"ত্রিবিধা ভাবনা বিপ্র বিশ্বমেতন্নিবোধ মে।
 রন্ধাখ্যা কর্ম্মসংজ্ঞা চ তথা চৈবোভয়াত্মিকা॥
 রন্ধাভাবাত্মিকা পরা।
 উভয়াত্মিকা তেইবাল্লা ত্রিবিধা ভাবভাবনা॥
 সনন্দনাদয়ো ব্রন্ধভাবভাবনয়া য়ুতাঃ।
 কর্ম্মভাবনয়া চাল্লো দেবালায়ঃ স্থাবয়াশ্চয়াঃ॥
 হিরণ্যগর্ভাদিয়ু চ ব্রন্ধকর্মাত্মিকা দ্বিধা।
 বোধাধিকায়য়ুক্তেয়ু বিদ্যতে ভাবভাবনা॥" (বিয়্পুপু৽ ৬।৭ অ৽)

"অতীন্দ্রিরেষু বিজ্ঞেরঃ কচিৎ স্পন্দেইপি কারণম্। ভাবনাথ্যস্ত সংস্কারো জীবর্ত্তিরতীন্দ্রিরঃ ॥ স্মরণে প্রত্যতিজ্ঞারামপ্যমৌ হেতুক্চাতে ॥" (ভাষাপরি) ৫ বৌদ্ধমত দিদ্ধ জাবনাচতুষ্ট্রয়। ৬ নির্যাসাদি দ্বারা চূর্ণ দ্রব্যের মিশ্রীকরণ ঔষধের সংস্কার বিশেষ, ঔষধ প্রস্তুত করিয়া অমুক দ্রব্যের ভাবনা দিতে হয়।

"দ্রব্যেন যাবতা সম্যক্ চূর্ণং সর্বাং প্লুতং ভবেং। ভাবনায়াঃ প্রমাণস্ক চূর্ণে প্রোক্তং ভিষশ্বরৈঃ॥"

(ভাবপ্রত মধ্যখত)

চূর্ণ বস্তুর ভাবনাবিষয়ে বৈদ্যদিগের অভিমত এইরপ বে পর্যান্ত দ্রব দ্রব্য মিশ্রিত করিলে চূর্ণ ঔষধ সম্যক্ প্লাবিত হয়, সেই পরিমাণই ভাবনা দিতে হয়। দ্রব পদার্থ দারা পুনঃ পুনঃ ঔষধ মারণ ও শোষণ করিতে হয়। টোডরানন্দ ইহার লক্ষণ এইরূপ নির্দেশ করিয়াছেন—

"দ্ৰবেণ যাবতা দ্ৰব্যমেকীভূয়াৰ্দ্ৰতাং ব্ৰজেৎ। তাবং প্ৰমাণং নিৰ্দিষ্টং ভিষণ্ভিভাবনাবিধো॥"

চূর্ণ দ্রব্য দ্রব্য দারা একত্র হইয়া আর্দ্র হইলে ভাবনা হইয়াছে জানিতে হইবে।

ভাবনারায়ণ, দাক্ষিণাত্যের পুন্ধর নগরন্থ বিষ্ণুমূর্ভিভেদ।
ভাবনাময়, (ত্রি) ভাবনা-ময়ট্। ভাবনামরপ, চিস্তামরপ। মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেজীবের একটা ভাবনামর শরীর
হয়, আজীবন ধরিয়া জীব পাপ বা পুণ্য যে সকল কর্ম্ম
করিয়াছে, তদমুরপ তাহার এই ভাবনামর শরীর হয়,
জীবাত্মা সেই ভাবনামর শরীর আশ্রম করিলে তখন মৃত্যু
হয়। জলোকা যেরপ একটা তৃণ আশ্রম না করিয়া পূর্বাশ্রীর আশ্রম না করিয়া পূর্বাশ্রিত দেহত্যাগ করে না।

( नाः था प्रनिन )

ভাবনাশ্রয় (ত্রি) শিবের নামান্তর।
ভাবনি, সহাদিবর্ণিত জুনৈক রাজা। (সহা• ৩৬।১•)
ভাবনিকা (স্ত্রা) রাজক্সাভেদ। (কথাসরিংসা ২০।২০২)
ভাবনীয় (ত্রি) চিন্তা বা বিচারযোগ্য। নবস্তু বিরোধোহত্র ভাবনীয়ঃ (মহু দীকা কল্লুক ২।২৩১)
ভাবপাদ (পুং) সারস্বতাভিধান নামক গ্রন্থপ্রণেতা।

ভাবপাদ ( বুং) সামব্রণাভ্যান নামক এই প্রহোজা।
ভাবপ্রকাশ, বৈদ্যক গ্রন্থ বিশেষ। এই গ্রন্থ শ্রীমন্ ভাব
মিশ্র বিরচিত। ইহা সংগ্রহ গ্রন্থ। ইহা পূর্ব্ব, মধ্য ও উত্তর
থণ্ডে বিভক্ত। এই গ্রন্থে ধন্বস্তুরি, আত্রেয় ও চরকাদির
প্রাহ্রভাব, স্কষ্টিপ্রকরণ, শারীরতত্ত্ব, স্বাস্থ্যবৃত্তি, পরিভাষা,
দ্রব্যগুণ, ধামাদির শোধন ও মারণবিধি, পঞ্চকর্মা, পঞ্চনিদান,

এবং রোগদমূহের নিদান ও চিকিৎসা প্রভৃতি আয়ুর্বেদীয় সমস্ত বিষয় বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত আছে। এমন কি এই একথানি গ্রন্থ পাঠ করিলে আয়ুর্বেদীয় সমস্ত বিষয়ই অবগত হইয়া চিকিৎসাশাস্ত্রে পারদর্শী হইতে পারা যায়। চরক, স্কুক্ত, বাগ্ভট প্রভৃতি যে কোন পুস্তকই পাঠ কর, তাহাতে পুস্তকান্তরের আবশ্রকতা হইবে। ভাবপ্রকাশ ঐ সকল গ্রন্থেই সারসংগ্রহ বলিয়া এই ভাবপ্রকাশ পাঠ করিলেই সকল গ্রন্থপাঠের ফল হইয়া থাকে। গ্রন্থকার পুস্তকসমাপ্তিতে এইরপ লিখিয়াছেন—

"ধাবদোমনি বিশ্বমন্বরমণেরিলোশ্চ বিদ্যোততে। যাবং সপ্ত পয়োধরাঃ সগিরমন্তিষ্ঠন্তি পৃষ্ঠে ভূবঃ॥ যাবচ্চাবনিমণ্ডলং ফণিপতেরান্তে ফণামণ্ডলে। ভাবং সন্তিমকঃ পঠন্ত পরিতো ভাবপ্রকাশং শুভম্॥"

বে পর্যান্ত অম্বরপথে স্থ্যমণ্ডল ও চক্রমণ্ডল অবস্থান করিবে, এবং বতদিন সপ্তসমূদ্র ও পর্বতসমূহ ভূপৃঠে অবস্থান করিবে, ও নাগরাজের ফণামণ্ডলে বতকাল পৃথিবী অবস্থান করিবে, ততদিন সদ্বৈভগণ এই মঙ্গলময় ভাবপ্রকাশ গ্রন্থ অধ্যয়ন করিবেন। এই গ্রন্থমধ্যে গ্রন্থকারের বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায় না।

ভাববন্ধন (ত্রি) প্রেমরজ্জু দারা গ্রন। (রপু ৩)২৪)
ভাববোধক (পুং) ভাবস্ত রত্যাদের্বোধকঃ অনুভাবকঃ।
রত্যাত্ত্বমাপক জভক্যাদি দেহচেষ্টাবিশেষ। সমুধরাগাদি।
যাহা দারা ভাববোধ হয়। ২ মনোভাবজ্ঞাপক।

ভাবভট্টসঙ্গীতরায়, জনার্দন ভটের পুত। ইনি অন্পসঙ্গীতবিলাস, নটোদিষ্টপ্রবোধক ধ্রৌবপদটীকা ও মুরলীপ্রকাশ নামে তিনথানি সঙ্গীতশাস্ত্রসম্বন্ধীয় গ্রন্থ রচনা করেন।
ভাবমিশ্রে, ১ ভাবপ্রকাশ ও গুণরত্বমালা নামক গ্রন্থরচয়িতা।
মিশ্র লটকনের পুত্র। ২ শৃঙ্গারসরসীপ্রণেতা। ও নাট্যোভিত্তে প্রভূসংক্রাবাচক মহাশয় ব্যক্তি।

ভাবিয়িতব্য ( ত্রি ) ভূ-ণিচ্-তব্য। চিন্তার যোগ্য। ( ঐতরেয়োপ• ৪।৩ )

ভাবিয়িত (ত্রি) ভূ-ণিচ্-তূচ্। ১ মঙ্গলাকাজ্জী। ২ প্রতিপালন ও রক্ষণাবেক্ষণকারী। ৩ উদ্ভাবনকর্ত্তা। "ক্রোধো হস্তা মনুষ্যাণাং ক্রোধো ভাবিয়িতা পুনঃ" (ভারত ৩ প•)

ভাবয়ু (ত্রি) ভাবমিচ্ছতি ক্যচ্, উণ্, বেদে নিপাতনাৎ সাধু। ভাবেচ্ছু। (ঋক্ ১০৮।১৫)

ভাবরত্ন, স্ববোধিনী নামী জ্যোতির্ন্ধিনাতরণব্যাথ্যাপ্রণেতা। ভাববিদ্যেশ্বর, শিবাদিত্যক্ত সপ্তপদার্থী গ্রন্থের দীকারচয়িতা। ভাবল, (ভাওয়াল) ঢাকা জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। অক্ষাত ২৩°৫৯ ৩৫ তি এবং দ্রাঘিত ৯০°২৭ ৫০ পূং। ১৮৩৯ খৃষ্টাব্দে এই গ্রাম ও পার্শ্ববর্তী কএকখানি গ্রাম রোমান্ ক্যাথলিক মিসনারিগণের সম্পত্তিভূক্ত হয়। তৎকালে এখানে প্রায় ৫ শত্তু ঘর পর্কু গীজ খৃষ্টানের বাস ছিল। বর্ত্তমান কালে ব্রাহ্মণ রাজবংশীয়ের অধীনে এই স্থানের যথেষ্ঠ শ্রীবৃদ্ধি সাধিত ইইয়াছে।\*

ভাবরামকৃষ্ণ (পুং) একজন প্রাচীন পণ্ডিত। বিশ্বনাথ দীক্ষিতের পিতা। ভাব ইহাঁদের বংশোপাধি। (প্রবোধচ • ২খ) ভাবরূপ (ত্রি) ১ যথার্থ, প্রকৃত। ২ যাহার অন্তিত্ব আছে। ভাববচন (ত্রি) ব্যাকরণোক্ত ভাববিহিত প্রত্যয়াস্ত শল। ভাববহ (ত্রি) ভাব-মতুপ্ মস্ত ব। ভাবযুক্ত। ক্রিয়াং ঙীপ্। ভাববিকার (পুং) ভাবস্ত বিকারঃ ৬তং। ষাস্কোক্ত উৎপত্তিযুক্ত পদার্থের জন্মাদি ষড় ধর্ম্ম। ভাববিকার ৬টী "ষড় ভাববিকার। ভবস্তাতি বার্যায়ণিঃ, জায়তে হন্তি বিপরিণমতে, বর্দ্ধতে অপক্ষীয়তে বিনশ্রতীতি" (যাস্ক) জন্ম, অন্তিত্ব, পরিণাম, বর্দ্ধন, ক্ষম ও নাশ এই ৬টী ষড় ভাব বিকার। জীবের যতদিন পর্যান্ত জ্ঞান না হয়, ততদিন এই ষড় ভাব বিকারের অধীন হইতে হয়।

ভাববিবেক (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিদ্ বৌদ্ধ পণ্ডিত। ইনি কপিল ও নাগার্জ্জ্বের মতামুদারী ছিলেন। ধর্মপাল বোধি-সত্ত্বের অনেক মত ইনি খণ্ডন করিয়া যান।

ভাববৃত্ত (পু:) ভাব: সভা বৃত্তঃ প্রবৃত্তোৎসাদিতি যদ্ধা ভাব: স্টিঃ, তত্ত্ব বৃত্তঃ প্রবৃত্তঃ। ১ ব্রহ্মা।

"অন্নষ্টুপ্ চ ভবেচ্ছন্দো ভাবস্বত্তস্ত দৈবতম্।" ( স্মৃতি ) ( ত্রি ) ২ স্বষ্টিপ্রকরণ সম্বন্ধীয়। ( ঋক্ ১০।১২৯-১৩০ ) ভাবস্হস্পতি, সোমনাথ মন্দিরের জনৈক পুরোহিত। ইনি

"সোমনাথপত্তন" নামে গ্রন্থ রচনা করেন।

ভাবস্বতীয় ( ত্রি ) ভাবস্বজ্ঞাত।

ভাবশবলা ( জী ) মনোবৃত্তিসমূহের সমন্বয়।

ভাবশর্মান্, কাতন্ত্রপরিভাষার্ত্তিপ্রণেতা।

ভাবসাগর, জনৈক জৈনাচার্য। সিদ্ধান্তসাগরের ছাত্র। তিনি ১৫১০ সম্বতে জন্ম গ্রহণ করেন। কাম্বেনগরে জয়কেশরি স্থারির নিকট তিনি দীক্ষিত হন। ১৫২০ সম্বতে আচার্য্যপদ প্রাপ্তি ও ১৫৮৬ সম্বতে তাঁহার মৃত্যু ঘটে।

ভাবসার, শুজজাতিবিশেষ। বোষাই প্রেসিডেন্সির পুণা জেলায় ইহাদিগের প্রধানতঃ বাস। ইহারা বলরাম, ক্লফ এবং হিন্দলা মাতার অর্জনা করিয়া থাকে। ইহারা অগ্নি

<sup>\*</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ১মাংশে বিশেষ বিবরণ দ্রষ্টব্য।

দারা মৃত ব্যক্তির সংকার করে এবং একাদশ দিবসে উহাদিগের অশোচান্ত হইয়া থাকে। বালিকাদিগের একাদশ বর্ষ মধ্যে বিবাহ হয়। পুরুষগণ বিংশতি হইতে পঞ্চবিংশতি বর্ষ মধ্যে বিবাহ করিয়া থাকে। কন্তাব্র পিতা স্বয়ং মনোনীত বরের পিতার নিকট গমন করিয়া বিবাহ স্থির করে। ইহাদিগের আচার ব্যবহার নিমশ্রেণীর হিন্দুদিগের মত।

ভাবদিংহ, রাজা মানসিংহের পুত্র ও ভগবানদাসের পৌত্র।
তাঁহার সভাপণ্ডিত ক্ষদ্র তাঁহার সন্মানের জন্ম ভাববিলাস
প্রণয়ন করেন। ২ মেদিনীরাজের পুত্র। ইঁহার আশ্রয়ে
থাকিয়া ভট্টবিনায়ক 'ভাবসিংহপ্রক্রিয়া' রচনা করিয়া যান।
ভাবসিংহদেব, বাঘেলবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি হৌত্রকল্পক্রমপ্রণেতা লক্ষণভট্টের প্রতিপালক ছিলেন।

ভাবদেন, কাতন্ত্ররূপমালা ও কৌমারব্যাকরণপ্রণেতা।

ভাবাচার্য্য, গীতগোবিন্দটীকাপ্রণেতা।

৬ ভাবপ্রাপ্তি।

ভাবাকৃত (ক্নী) মানসিক চিন্তা বা কল্পনালহরী।
ভাবাগণেশ দীক্ষিত, তত্ত্বাথার্থ্যদীপনপ্রণেতা, ভাববিশ্ব
নাথের পুত্র। ইনি বিজ্ঞানভিক্ষুর নিকট শিক্ষালাভ করেন।
ভাবাট (পুং) ভাবং ভাবেন বাটতীতি অট-অণ্। ১ ভাবক।
২ সাধু। ৩ নিবেশ। ৪ কামুক। ৫ নট। (মেদিনী)

ভাবাত্মক ( ত্রি ) কোন বিষয়ের প্রকৃতাবস্থাস্থচক।
ভাবাত্মুগা ( স্ত্রী ) ভাবং মূর্ত্ত্রপদার্থমন্থগচ্ছতীতি অনু-গম-ড,
টাপ্। > ছায়া। (রাজনি•) ( ত্রি ) ২ ভক্ত্যাদি দারা অনুগত।
৩ অভিপ্রায়ানুগত।

ভাবালীনা (স্ত্রী) ভাবেরু মূর্ত্তপদার্থেরু আলীনা। ছায়া। ভাবিক (ত্রি) ভাবেন নির্ন্তিং ঠক্। ১ ভাবসাধ্য পদার্থ। ২ অর্থালঙ্কার-ভেদ। ইহার লক্ষণ—

"অভ্তস্ত পদার্থন্য ভূতস্যাথ ভবিষ্যতঃ।

যং প্রত্যক্ষায়মাণত্বং তদ্তাবিকম্দাস্ত্তম্॥"

( সাহিত্যদ ০ ১০।৭৫১ )

ভূত ও ভবিষাৎ অভূত পদার্থের ষে স্থলে প্রত্যক্ষায়মাণত্ব হয়, অর্থাৎ প্রত্যক্ষের ভাষা অন্তর্ভ হয়, তথায় এই অলঙ্কার হইবে।

"অতীতানাগতে যত্র প্রত্যক্ষ ইব লক্ষিতে।
অত্যন্ত্তার্থকথনান্তাবিকং তহদাহতম্॥" (কুবলয়ানন্দ)
যে স্থলে অতীত ও অনাগত প্রত্যক্ষের হ্যায় লক্ষিত হয়,
এবং অতি অন্ত্তার্থের কথন হয়, তথায় এই অলঙ্কার হয়।
উদাহরণ—"আসীদঞ্জনমত্রেতি পশ্রামি তব লোচনে।
ভাবিভূষণসম্ভারাং সাক্ষাৎ কুর্বে তবাক্বৃতিম্॥"(সাহিত্যদ০>০প০)

ভাবিত (ত্রি) ভাব্যতে শ্বেতি ভূ-ণিচ্ ক্ত। ১ বাসিত। ২ প্রাপ্ত। (মেদিনী) ৩ বিশোধিত।

"যে চৈনং প্রতিপদ্যস্তে ভক্তিযোগেন ভাবিতাঃ। তেষামেবাত্মনাত্মানং দর্শগ্নত্যেব হাচ্ছগ্নঃ॥"

(ভারত ১৩।১৬।৩৮)

ভাবক

৪ চিস্তিত। ৫ মিশ্রিত। ৬ সমর্গিত।

"এতং সংস্থাচিতং ব্রহ্মংস্তাপত্রয়চিকিৎসিতম্।

যদীশ্বরে ভগবতি কর্ম্ম ব্রহ্মণি ভাবিতম্॥"(ভারত ১া৫া৩২)

'ভগবতি ভাবিতং সমর্গিতম্' (টীকা) ৭ সিক্ত। বৈদ্যকোক্ত

ভাবনাযুক্ত দ্রব্য। (স্কুক্ত) ৮ বীজগণিতোক্ত অব্যক্ত অনেক্রবর্গ সমীকরণ দারা ব্যক্তীকরণ।

ভাবিতা (স্ত্রী) ভাবিনো ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাবিত্ব, ভবিষ্য-তের ভাব বা ধর্ম।

ভাবিত্র (ক্লী) ভবতীতি ভূ-(ভুবাদিগুভো ণিত্রন্। উন্ ৪।১৭•) ত্রেলোক্য, স্বর্গ মর্ত্য ও পাতাল।

ভাবিন্ (ত্রি) ভবিষ্যতীতি ভূ (ভূব\*চ। উণ্ ৪৮) ইতি ইনি, স চ ণিদ্ভবতি। ভবিষ্যৎ কালাদি, বর্ত্তমানপ্রাগভাব-প্রতিযোগ্যৎপত্তিক।

"বীরপ্রতিপদা নাম তব ভাবী মহোৎসবঃ।" (তিথিতত্ব)
ভাবনী (স্ত্রী) ভাবঃ শৃঙ্গারচেষ্টাবিশেষো বিদ্যতেহভা ইনি,
ভীপ্। স্ত্রীবিশেষ। (রাজনি•) ২ স্কন্দ মাতৃগণের অন্ততমা।
(ভারত ১৪৪৬১১) ও বর্তুমান প্রাগভাবপ্রতিযোগিনী।

ভাবুক (ক্নী) ভবতীতি ভূ ( লম্পতপদস্থাভূর্মেতি। পা এথ। ১৫৪) ইতি উকঞ্। মঙ্গল। "শক্রণ সর্বাক্ত কুশলমস্মাকং, অপি ভাবুকং বঃ স্থরাণাম্" ( প্রছায়বি ১৯০) (ত্রি) ২ মঙ্গল-যুক্ত। ও ভাবনাশ্রয়। ৪ রস্বিশেষ, ভাবনাচতুর।

"নিগমকল্পতরোর্গলিতং ফলং শুক্মুখাদমূতদ্রবসংযুত্ম।
পিবত ভাগবতং রসমালন্তং মুহুরহো রসিকা ভূবি ভাবুকাঃ ॥"
.( ভাগবত ১১১৩)

(পুং) ৫ নাট্যোক্তিতে ভগিনীপতি। ( হেম )

ভাবুক, গোকুলবাসী জনৈক ব্রাহ্মণ। ইনি অপুত্রক ছিলেন বলিয়া বাৎসল্যভাবে প্রীক্তফের উপাসনা করেন। নিরন্তর পুত্রভাবে হরিভজনায় তাঁহার ভাবসিদ্ধি ঘটিল। তিনি পুত্ররূপে প্রীক্তফের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন। পরে তাঁহার মনে ঐর্য্যভাব আসিয়া উদিত হওয়ায়, তিনি কৃষ্ণদর্শনে বঞ্চিত হন। অনন্তর সেই ব্রাহ্মণ ছংখিতান্তঃকরণে আর্ত্তনাদ সহকারে শ্রীকৃষ্ণচরণে মনোব্যথা জানাইলেন এবং পুনরায় কৃষ্ণগত প্রাণ হইয়া দিনাতিপাত করিতে লাগিলেন। শ্রীকৃষ্ণ তাহাতে প্রীত হইয়া পরজন্ম তাঁহাকে দর্শন দেন। (ভক্তমাল) ভাব্য (ক্লী) ভূ-ষ্যণ্। অবশ্ব ভবিতব্য, যাহা নিশ্চয় হইবে।
"ক্বতম্ব করণং নাস্তি দৈবাধিষ্ঠিতকর্ম্মণঃ।
ভাবীত্যবশ্বং যুৱাবাং তত্র ব্রহ্মাপ্যবাধকঃ॥"

(কালিকাপু ৩৮ অ০)

ভাব্যতা (স্ত্রী) ভাব্যস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। ভাব্যস্থ, যাহা অবশু ঘটিবে, তাহার ভাব বা ধর্ম্ম।

ভাব্যর্থ (পুং) জনৈক নরপতি। (বিষ্ণুপুরাণ)

ভাষ, বচন, কথন। প্রাদি আত্মনে দ্বিক সেট্। লট্ ভাষতে।
লিট্ বভাষে। লুট্ ভাষিতা। লুঙ্ অভাষিষ্ঠ, অভাষিষাতাং
অভাষিষত। সন্ বিভাষিষতে। যঙ্ বাভাষ্যতে। যঙ্ লুক্
বাভাষ্টি। ণিচ্ ভাষয়তি। লুঙ্ অবভাষং, অবীভষং। অপভাষ—নিন্দা। 'ন কেবলং বো মহতোহপভাষতে' (কুমার
১৮০) আ + ভাষ উক্তি—আলাপ। পরি + ভাষ পরিভাষণ।
প্রতি + ভাষ প্রতিবচন। সম্ + ভাষ সম্ভাষণ। "তে ভ্রাম্যিষ্ঠি ফলাদ্বির্হিরহো দৃষ্ঠান সম্ভাষ্যে।" (ভ্রমরাষ্ঠিক)

ভাষ, পশিজাতিবিশেষ। ভাষক (ত্রি) বক্তা।

ভাষণ (ফ্লী) ভাষ-ভাবে ল্যাট। কথন।

"হাস্তলোভভয়ক্রোধ-প্রত্যাথ্যানৈনি রস্তরম্। আলোচ্য ভাষণেনাগি ভাষয়েৎ স্কৃতং ব্রতম্॥"

( সর্বদর্শনসংগ্রহে আর্হত দর্শন )

ভাষা (স্ত্রী) ভাষাতে শাস্ত্রব্যবহারাদিনা প্রযুজ্ঞাতে ইতি ভাষ্
(গুরোশ্চ হলঃ। পা অঅ১০২) ইতি অ প্রত্যয়ঃ। টাপ্। ১
রাগিণীবিশেষ।(হলায়ুধ) ২ বাক্য। ৩ বাণ্দেবতা। পর্যায়—
রান্ধী, ভারতী, গির্, বাচ্, বাণী, সরস্বতী, ব্যাহার, উক্তি,
লপিত, ভাষিত, ইচন, বচদ্। (অমর)

৪ শাস্ত্রীয় অষ্টাদশ ভাষা। যথা > সংস্কৃত, ২ প্রাকৃত, ৩ উদীচী, ৪ মহারাষ্ট্রী, ৫ মাগধী,৬ মিশ্রার্দ্ধ মাগধী, ৭ শকাভীরী, ৮ শ্রাবস্ত্রী, ৯ ক্রাবিড়, ১০ প্রভূমিয়, ১১ পাশ্চাত্য, ১২ প্রাচ্য, ১৩ বাহলীক, ১৪ রম্ভিকা, ১৫ দান্দিণাত্যা, ১৬ পৈশাচী, ১৭ আবস্ত্রী, ১৮ শৌরদেনী। প্রাকৃত লক্ষেশ্বরে এই সকল ভাষার লক্ষণ ও উদাহরণ লিখিত আছে।

ভাষাতত্ত্ব, মানবজাতির মুখোচ্চারিত শব্দপরম্পরার স্থললিত সমাবেশ ও মনোভাবব্যঞ্জক ব্যাকরণ-সমন্বয়-সাধ্য
পদাবলীকে ভাষা কহে। ভাষা সাধারণতঃ হুই প্রকার
১ কথিত—যাহাতে ব্যাকরণসাধ্য শব্দ বা পদ পরম্প্রার
আবশ্যক করে না, কেবল মাত্র মুখোচ্চারিত শব্দবিস্থাদ
দ্বারা বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের আনুষ্কিক কার্য্যভাব ব্যক্ত
করা বাধ্য, তাহাই ক্থিত-ভাষা (Spoken dialect) এবং যাহা

ব্যাকরণসিদ্ধ পদপরম্পরা দারা প্রথিত ও মনোভাববিকাশে সমর্থ হয়, তাহাই ভাষা (Language)। কালক্রমে বর্ণমালার আবিদ্ধার সহকারে সেই শব্দপরম্পরা লিপিবদ্ধ হইয়া লিখিত ভাষায় (Written language) পরিণত হইয়াছে।

মন্ত্র্যা স্বৃষ্টি হইবার পর, ভাষার স্বৃষ্টি হয় নাই। প্রথমে ব্যক্ত বা অব্যক্ত কোনরূপ শব্দসংযোজনায় মানবগণ মনো-ভাব জ্ঞাপন করিত। এই বিশাল জগদবক্ষে বিচরণ করিয়া মানব ক্রমশই দর্শন জ্ঞান লাভ করিতে লাগিল। মানসিক উন্নতির বলে যতই তাহারা জ্ঞানমার্গে আরোহণ করিতে সমর্থ হইয়াছিল, ততই তাহাদের দুষ্ট্যাদি শক্তি বুত্তির বিকাশ পাইয়া-ছিল। যথন নিত্যব্যবহার্য্য বস্তুর পরিবর্ত্তে কোন নৈস্গিক ঘটনার উপর তাহাদের লক্ষ্য পড়িত, তথন তাহারা জ্ঞান ও দুরদ্শিতা বলে সেই বিষয়ের ভাবপরিজ্ঞাপক শব্দমালার আবিষ্ণারের চেষ্টা করিয়াছিল। বর্ত্তমান অনুসন্ধানে এত-দ্বিষয়ের প্রকৃত প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। পর্কতের নিভৃত গুহামধ্যে অথবা বনান্তরালের হুর্ভেগ্ন প্রান্তরমধ্যে লুকায়িত এবং প্রকৃতির কোমল ক্রোড়ে লালিত-পালিত অসভ্য বনচারিগণ জ্ঞানের অতিরিক্ত অপর কোন বিষয়ই তাহাদের কথিত ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারে না। কোল, ভীল, সাঁওতাল, শবর প্রভৃতি অসভ্য জাতিকে উন্নতশীল জাতির আবিষ্কৃত কোন অভিনব বস্তু প্রদর্শন করিলে, তাহারা কথনও সেই পদার্থের বিষয় অবগত না থাকায়, তাহার প্রতিরূপ কোন অর্থবোধক শব্দই প্রয়োগ করিতে পারে না, কিন্ত ইংরাজ, জর্মণ, বা অপর কোন স্থসভ্য জাতিকে অন্সের আবিস্কৃত বস্ত্র প্রদর্শন করিলেই তাঁহারা তৎক্ষণাৎ তাহার অমুরূপ একটা শব্দ প্রয়োগের আবশুকতা বুঝিয়া ভাষামধ্যে একটা শলসংগঠন করিয়া লয়েন। এই হেতু কালক্রমে অনেক-গুলি বিভিন্ন জাতীয় শব্দ অগ্রান্ত অনেক ভাষার সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হইতে গঠিত (Coined) শব্দ ও অপর ভাষা হইতে গৃহীত (Naturalised) শব্দের উত্তব হইয়াছে ।\*

শক্তত্ত্বিদ্গণ শক্সাদৃশ্যের অন্তুসন্ধান ও আলোচনা দারা দেখাইয়াছেন যে, প্রাচীন আর্যাজাতির শকান্তকরণে বর্ত্তমান সভ্যজগতের ভাষা সমুদায় স্পষ্ট হইয়াছে। সেই আর্য্যসন্তান-গণ উন্নতির চরমমার্গে আরোহণ করিলে, তাঁহাদের আবশ্য-কীয় মন্তব্যসিন্ধির জন্ম নানাশকাবিক্ষারের উপায় উদ্ভাবন করেন। জগতের প্রাচীনতম গ্রন্থ খ্রেদসংহিতা পাঠ করিলে ঐক্সপ হর্কোধ্য আবশ্যকীয় বহুত্র শক্ষের প্রয়োগ

প্রায় প্রত্যেক ভাষায়, বিজাতীয় ভাষা হইতে গঠিত বা গৃহীত শব্দের
 প্রায়েগ দেখা য়য়। বাছলাভয়ে তাহা উদ্ধৃত হইল না।

দেখিতে পাওয়া যায়। দেবতত্ব, ভূতত্ব, জলতত্ব, জ্যোতিস্তত্ব প্রভৃতি বিষয়ে তাঁহারা সমাক্ পারদর্শিতা লাভ করিয়া তত্ত-দ্বিষয়ের উপযোগিতামুদারে তদমুরূপ শব্দের উদ্ভাবনা করিয়াছেন।

আর্য্যপ্রবাহপ্রদক্ষে আর্য্যজাতির বৈদিক ভাষা বিভিন্ন দেশে বিস্তৃত হইরা পড়ে। তাই আমরা আর্য্যভাষাগত একটী শব্দের অন্ত্রন্ধ সংস্কৃত, বাঙ্গালা, গ্রীক্, জর্মণ, ইংরাজ ফরাসী প্রভৃতি ভাষায় দেখিতে পাই।

[ বিস্তৃত বিবরণ শক্তত্ত্বে দেখ। ]

মহুষ্যের স্বভাবদিদ্ধ সামাজিকতা, একত্র বস্বাসেছা, পরস্পরের সহাত্ত্তি বা সাহায্য প্রভৃতি গুণ থাকার এবং পরস্পরের আবশুক মত বৈষয়িক কথোপকথনাদির স্কুবিধার জন্ত মানব বাধ্য হইয়া ভাষার উত্তবে মনোযোগী হইয়াছে। মানব জাতির আদিম অবস্থা কল্পনা করিলে জানা যায় যে, তজ্জনের প্রথম অবস্থা হইতেই মানবগণ বস্তু বা ব্যক্তি বিশেষের যাবতীয় অবস্থা পরিজ্ঞাত হইতে যত্নবান্ ছিলেন, অথবা তত্তাবং অবস্থা দারা তত্তিদিষাক্ষ-সমূহে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে চেষ্টিত হইতেন। মানব মৃতই অশিক্ষিত অবস্থায় পতিত ধাকুক না কেন,ভাহার তাংকালিক অবস্থায়ও দে বাক্যপরস্পরা দারা মনোভাব ব্যক্ত করিতে সমর্থ হইত। তংকালে তাহার ভাষা স্কুলনিত ও প্রাঞ্জন না হইলেও দুর্কোধ্য ও অসম্পূর্ণ ছিল।

বিশেষত্ব লক্ষিত হয়। ১ কিশোর শিশু-স্বভাব ও ২ শিক্ষা-সম্পন যুবক মূর্ত্তি। প্রকৃতির ক্রোড়শায়ী শিশুর আধারভূত শক্তি, ইচ্ছাপ্রবণতা ও ঈশ্বরদত্ত শারীরিক ও মানসিক শক্তি সমুচ্চয়ের প্রণিধান করিলে অনুমান হয় যে, উহা উপযুক্ত শিক্ষা পাইলে, অথবা তাহার হৃদয়নিহিত স্বভাবজ বৃত্তিগুলি ৰথানিয়মে কৰিত ও ফুরিত হইলে, কালে তাহাও পূর্ণমাতায় বিকশিত হইতে পারে। অপর শিক্ষিত যুবক-সম্প্রদায়ের হৃদয়জাত জ্ঞান, সামাজিক আচার ও পাণ্ডিত্যারুশীলন অনুধাবনা করিলে বুঝা যায় যে, তাহার এই গুণপরম্পরা পূর্বপুরুষের স্কৃতিবলে তাহাতে সমর্গিত হইয়াছে। স্বভাবজ গুণদম্পন্ন ব্যক্তিমাত্র শিক্ষার আতিশ্যা হেতু উৎকর্ষতা প্রাপ্ত হয়। সেইরূপ মনুষ্য মাত্রকে বাল্যাবস্থা হইতে উপ-যুক্ত শিক্ষা বিধান করিলে তাহাকে উন্নত অবস্থায় আনয়ন করা যায়। এত্দিষয়ে তাহার পূর্বে পুরুষার্জিত জ্ঞানবৃত্তির অপেক। রাথে না। ফল কথা, তাহার স্বাভাবিক বৃত্তিসমূহ স্বত্ই ফুর্ত্তি পাইয়া ভাষাজ্ঞানের উপযোগী হয়। পক্ষান্তরে একটা শিক্ষিত ব্যক্তির শিশু-সম্ভানকে প্রকৃতি নির্জ্জনবক্ষেরাথিয়া দিলে, তাহার কথনও পূর্বপুরুষের আয় বাক্যান্দুর্ত্তি হইবে না; এমন কি, দে শিক্ষিত সভ্যের গৃহবাসাদিনির্দ্ধাণে অথবা তাহাদের মত শিল্লবিআয় পারদর্শী হইবে না। প্রকৃত পক্ষে সে ভাষাহীন মৃকের আয় হইয়া বায়, কিন্তু তাহার হৃদয়নিহিত সচেষ্টতা একবারে বিদ্রিত হয় না। তাহার সহজাত প্রকৃতি তাহার হৃদয়-ক্ষেত্রকে শিক্ষানীজবপনের উপযোগী করিয়া রাখে।

মনুষ্যের আদিম অশিক্ষিত অবস্থা কল্পনা করিলে বুঝা যায় যে, তাঁহারা বর্ত্তমান উন্নতমানবজাতি ও বানরকুলের মধ্যবর্ত্তী ছিলেন। তৎকালে তাহারা প্রথাদির স্থায় শ্রমণহিষ্ণু, কর্ম্মঠ ও পক্ষ্যাদির নীড়নির্মাণ-পট্তার ভাষ শিল্পনিপুণ ছিলেন। এ সকল সহজাত কৌশল তাহাতে বিল্পমান থাকিলেও স্বীকার করিতে হইবে যে, তাহারা সেই সময়ে প্রকৃত ভাষায় বঞ্চিত ছিলেন,কিন্তু জীব জগতের অফুট অব্যক্ত স্বরের স্থায় তাহা-দেরও জিহ্বাগ্র হইতে স্বরলহরীর অভ্যুত্থান হইত। সেই বাক্যাবলী মার্জিত ও স্থশাব্য না হইলেও মানবের মৌলিক-ক্ষিতভাষা বলিয়া অনুমিত হয়। উহাতে ভাষাগত কোন নিয়ম সংযোজিত না থাকিলেও তাহাই তাহাদের মনোভাবজ্ঞাপক ছিল। প্রথমে তাহারা নিত্য-ব্যবহার্য্য কতকগুলি বিষয়ের ভাব-প্রকাশের জন্ম কতকগুলি শব্দ উদ্ভাবন করিয়া লয়। পরে নির-স্তর অভাব-জ্ঞাপনে পারদর্শিতাহেতু মানসিক ক্রিয়ানিচয়ের विकाम, अनवाय-अक्षृष्ठे । इति वन । विकास স্মূর্ত্তি এবং অভিনব বস্তুসমূহে চিত্ত আকৃষ্ট হওয়ায় তাহাদের নৃতন স্বরসংযোজনার আবশুক হইয়া পড়ে। এইরূপে স্বভাব-জাত মনুষ্য নানাবিষয়ে শিক্ষা-প্রয়াসী হইয়া ভাষার উন্নতি-কল্লে শিক্ষিত ও উন্নত-মনুষ্যরূপে গণ্য হইতে সমর্থ হয়। তাহার এই স্বভাবসাধ্য গুণলব্ধ শিক্ষা কিছুতেই অপনোদিত হইবার নহে, বরং উন্নত শিক্ষাপ্রভাবে তাহার মনুষ্যত্ব দেবত্বে পরিণত হইতে পারে।

মানব-জন্মপরিগ্রহ করিয়া মনুষ্যত্ব লাভের পর, কতদিন পর্যান্ত মনুষ্য পরস্পারাশ্রুত-কথা ও বিষয়বিশেষের উপধোগী শব্দানুকরণ দারা মনোভাব জ্ঞাপন করিয়াছিল, তাহা স্থির করা সুকঠিন। সেই অবস্থা হইতে বর্তুমান উন্নত অবস্থার অস্তর অনুধাবন করিলে চুমংকুত হইতে হয়।

প্রয়োজনীয়তামুসারে অমুকারী শক্ লইরা প্রথমে মানব-জাতির ব্যক্ত ভাষার সংগঠন হয়। তৎপরে পরম্পরাশ্রুতকথা ও পুনরমুকারী শক্সমুচ্চয় ভাষার সোষ্ট্রব বৃদ্ধি করে। পরে ক্রমশঃ সেই পরম্পরা-শ্রুতকথাই ভাষায় রূপান্তরিত হইরাছে। এই অমুক্তিবাদই ভাষার উৎপত্তিমূলক বলিয়া সাধারণে প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। কোন পদার্থনিঃস্ত শব্দ, জন্তুর অভঃপ্রবৃত্ত রব অথবা ইন্দ্রিয়গোচর কোন পদার্থ-দর্শনে আমাদের মুথ হইতে আপনাপনি যে স্বর বা শব্দ উথিত হয়, তাহার অমুকরণেই ভাষার উৎপত্তি স্বীকার করা য়ায়। অমুকরণশক্তি মানবের স্বভাবিসিন্ধ, তাই আমরা বালককে বাঁশী দেখিলেই 'ভোঁপো,' কুকুর দেখিলে 'বেউঘেউ,' গোরুকে 'হায়া', পারাবতকে 'বক্ন্' প্রভৃতি অমুক্রপ শব্দ প্রয়োগ করিতে দেখি। মমুষ্যস্প্রতির প্রারম্ভে সম্ভবতঃ প্রকৃপ অমুস্তিতে আর্য্য পূর্বপুক্ষগণ শব্দস্থি করিয়া গিয়াছেন।

স্থাচীন সংস্কৃত ভাষার বৈয়াকরণগণের উপদ্রব হেতু
অনেক রূপান্তর ঘটিয়াছে, বর্ত্তমানে শব্দ ধরিয়া তাহার মূল
গোত্র নির্ণন্ন করা এক প্রকার অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।
সংস্কৃত 'নিষ্ঠাবন' শব্দে অমুক্তি-লক্ষণ লুকায়িত আছে।
বিশেষরূপে বিপর্যার প্রাপ্ত হওয়ায়, এক্ষণে তাহার সেরূপ
সহজে অমুভূত হয় না। কিন্তু তাহার প্রকৃতিপ্রতায়
নির্দেশ করিলে, নিষ্ঠাবন=নি+য়্ঠাব্+লুট্ এই প্রকার
পদ হইবে। এই ষ্ঠাব্ শব্দ বা ধাতু (অর্থাৎ মূল শব্দ বা
root) শুদ্ধ অমুক্রণাত্মক। নিষ্ঠাবন ত্যাগকালে মূথ
হইতে কিংবা পতনান্তর ভূমি হইতে যে শব্দ সম্খিত হয়,
তাহা সংস্কৃতে ষ্ঠাব্, বাঙ্গালায় ছিপ, ছেপ, পিক্ বা পিচ্ ও
ইংরাজীতে স্পিট্ (Spit) প্রভৃতি শব্দে অমুক্তত হইয়াছে।
চলিত বাঙ্গালা 'থুথু' শব্দ যে অমুক্রণমূলক তাহা সহজে
উপলব্ধি হইয়া থাকে।

নিষেধবাচক দস্তা 'ন' শব্দের উৎপত্তিও প্ররপ \*। পুত্র-পোষণেচ্ছু মাতা ক্রোড়স্থ শিশুকে বলপূর্বক ছগ্ন পান করাইতে উন্নত ইইলে, বালক মুখবদ্ধ করিয়া 'নি নি না লুঁ উঃ' প্রভৃতি অব্যক্ত স্বর উচ্চারণ করে। প্রথমে ন উচ্চারণ করিয়া বালক নিষেধজ্ঞাপন শিক্ষা করিয়া থাকে। বালকের শিক্ষা হইতে যুবকের অভ্যাস হয়। অসভ্য আদিম নর ষাহা শিথিয়াছিল, এখন সভ্য নরের তাহাই অভ্যন্ত ইইল। আদিমের অন্নকরণ সভ্যের পরম্পরা শ্রুত ইইলা গাঁড়াইল।

অপোগও শিশুর ইচ্ছাশক্তি না থাকাই সম্ভব, স্থতরাং তাহার অমুকরণেচ্ছা বলবতী হইতে পারে না। তাঁহার এরপ কার্য্য কেবল শারীরিক-অমুস্তিমূলক। বর্ত্তমান ভাষাবিদ্গণের মধ্যে কেই কেই এই অনুকরণ-বাদ হইতে ভাষার অপৌক্ষধেয়জবাদ ও সম্মতিবাদ এবং কেহ কেই ঐ একই কথা ঘুরাইয়া ভাষাকে স্বভাবজা ও অনুকৃতি-লক্ষণা বলিয়া কল্পনা করিয়া থাকেন।

ব্যাকরণ বিপর্যায়ে ভাষার যেরপে পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, দেশভেদে ও অবস্থাভেদে ভাষার দেইরপে উচ্চারণবৈষম্য প্রতিপাদিত হইয়াছে। উহাই ভাষার বিবর্ত্তনবাদ। এতন্তিয় একই দেশে ক্ষিপ্রপ্রয়োগবশতঃ শব্দেরও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। তাই আমরা সপ্রসিদ্ধব স্থানে হপ্তহিন্দ ও হিন্দি বা 'হিন্দব' স্থানে 'ইভিয়া' নামের উৎপত্তি দেখিতে পাই।

দর্শবিই নগরের ভাষা হইতে পল্লিগ্রামের ভাষার স্থাতন্ত্র্য লক্ষিত হয়। পলিগ্রামের ভাষা শিথিল, বিরল গ্রন্থ ও দীর্ঘা-বয়ববিশিষ্ট, পক্ষান্তরে নগরের ভাষা, সাধারণতঃ দৃঢ়বদ্ধ অস্পষ্ট ও স্বল্লাবয়ববিশিষ্ট হইয়া থাকে। নগরবাসিগণ পরস্পরের জনতা ও ব্যবসা বাণিজ্যের ব্যস্ততানিবন্ধন স্থল কথার মনো-ভাব ব্যক্ত করিতে বাধ্য হইয়াছে। এইরূপ 'করিলা আমি বা হাম' স্থলে করিলাম, কলাম, কলুম ও করু; মধ্যম দাদা মহাশয় স্থলে মেজ্লা, ঠাকুর-মাতা-ঠাকুরাণী স্থানে ঠাউমা বা ঠামা প্রভৃতি শক্ষের প্রয়োগ হইয়াছে।

প্রথমে ধাতুকে (root) শব্দের মূল বা প্রাকৃতি গ্রহণ করিয়া তাহাতে উপসর্গ (prefix) ও প্রত্যায় (suffix) যোগ করিলে শব্দের লালিত্য ও অর্থ-বৈচিত্র্য সংঘটিত হয়। আবশ্রকমত শব্দের রূপপরিবর্ত্তনের জন্ম কএকটা বিভক্তি (affix) প্রবর্ত্তিত হওয়ায় ভাষার অঙ্গপৃষ্টি সাধিত হইয়াছে। তদনন্তর শব্দের শ্রুতিমধুরতা বৃদ্ধির জন্ম সাধারণের চিত্ত আরুষ্ট হইয়াছিল। সেই শব্দমাধুর্য্য পরিবর্দ্ধন-প্রমাসে ভাষার লালিত্য ও পৃষ্টি সাধিত হইয়াছে।

ক্রন্দাদি অব্যক্ত স্থর ব্যতীত মানবের একটা ব্যক্তস্থর (articulate sounds) আছে, উহা দারা তাহারা মনোভাব প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়। বর্ণমালার আবিদ্ধারপ্রসঙ্গে যথন সেই পরম্পরাশ্রুত স্থর-লহরী ভাষায় প্রয়োজিত হয়, তথন তাহাতে স্থরবর্গ ও ব্যঞ্জন বর্ণের সমাবেশ আবশুক হইয়া পড়ে। বর্ণমালা উদ্ভবের প্রাক্তালে ভাষা পূর্কাপর শ্রুতিবিভায় পরিণত ছিল। জগতের সর্বপ্রাচীন উন্নত আর্য্যগণের বেদভাষা পরম্পরাশ্রুত হইয়া আদিতেছিল। বর্ণমালার আবিদ্ধার-সহকারে এক্ষণে তাহা সাধারণের পাঠ ও উপলব্ধির উপযোগী হইয়াছে। প্রথমে প্রাচীন কালের মানবগণের লিথিত ভাষা পিম্পিচিত্র বা কোণাকার লিপিতে সমাহিত হইত। এক্ষণে নানা স্ক্র্মভ্য দেশে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণমালার ব্যবহার হইতেছে। বির্ণমালা শক্ত দেখে।

<sup>\*</sup> সংস্কৃত—ন, বাঙ্গালা—না, হিলুস্থানীয়—নেহি, লাটিন—নি, ইংরাজ্লী—নে। প্রাভৃতি।

ভাষা ও শক্তক্তবিদ্গণ আর্য্যজাতির শ্রুতিগীতিকে ভাষা-ভত্তের প্রথম আদর্শ বলিয়া কল্পনা করেন। তাঁহারা সেই আর্য্য-প্রোক্ত ভাষাকে সকল ভাষার জননী স্থির করিয়া এইরূপ একটা ভাষাবংশের বিস্তার কল্পনা করিয়াছেন।



আর্য্যগণের পাশ্চাত্য উপনিবেশ অন্তুসরণ করিয়া যুরোপীয় ভাষার পৌর্কাপৌর্যানির্ণয় করিতে হইলে, আর্য্যজাতির দূরান্তর-গমন-নিবন্ধন ভাষার পরিবর্ত্তন-তারতম্য স্বীকার করিতে হয়। এক একটা বিভিন্ন স্থানে বাসহেতু আর্য্যজাতির পাশ্চাত্য-বাহিনী শাখার ভাষাবিপর্যায় সংঘটিত হইয়াছে। বর্ত্তমান যুরোপীয় ও ইন্দো-জর্মণ ভাষা ব্যতীত সেমিতিক শ্রেণীর হিব্রু, ফিনিকীয়, আসিরীয়, সিরীয়, আরব্য ও আবিদিনীয় প্রভৃতি ভাষা ইতিহাস ও সাহিত্যে উচ্চন্তান অধিকার করিয়াছে। উত্তর আফ্রিকার বর্মর বা লিবীয় ভাষা, মিসিরীয়, কোপ্তীয় ও ইথিও-পীয় প্রভৃতি হামিতিক শ্রেণীগত। দক্ষিণপূর্ব্ব এসিয়া অর্থাৎ চীন, খ্রাম, বন্ধ ও তিব্বত প্রভৃতি দেশীর ভাষা এক পদার্চ। যুরাল-অপ্টেক বিভাগীয় পার্বত্য প্রদেশের ভাষা মঙ্গোলীয়, তাতার, তুর্ক, হুণ, শক ও তুরাণীয় প্রভৃতি বিভাগে বিভক্ত। এতদ্ভিন্ন পৃথিবীর অন্তান্ত যাবতীয় স্থানে আদিম অসভ্যঙ্গাতির মধ্যে স্থতন্ত্র স্বতন্ত্র ভাষা প্রচলিত আছে। ভারত মহাসাগরস্ত মাদাগাস্তর হইতে মলম্ব ও প্রিনেশিয়া দ্বীপপুঞ্জ, প্রশাস্ত মহাসাগরস্ত ফিলি-পাইন,ফর্মোজা,জাপান প্রভৃতি দ্বীপাবলিতে এক একরূপ ভাষার ব্যবহার দেখা যায়। এরূপ ককেসদ্ পর্বত, অষ্ট্রেলিয়া, ইটুরিয়া একেডিয়া, মেদোপোটোমিয়া, স্থমিরীয়া, কামস্বাটকা,যুকাগীর, '९ इक्षि, वन्न, वान् हे, ञाना गाँकिन, हेरतारक अ मरका है। প্রভৃতি কতকগুলি ভাষা যূরোপ, আফ্রিকা ও আমেরিকার স্থান বিশেষে ব্যবহাত ছিল। এখন উহার মধ্যে কএকটা ভাষা তদেশবাদী কর্ত্ব পরিত্যক্ত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে নৃতন ভাষা গৃহীত হইয়াছে।

প্রাচীন আর্য্য সংস্কৃত ভাষার সহিত জর্ম্মণ ভাষার ধাত্র্য-গত সৌসাদৃশ্য থাকায় শব্দবিদ্গণ ইন্দো-জর্মণীয় ভাষাকে আর্য্য ভাষার অন্তর্ভুক্ত ধরিয়াছেন। তদমুসারে তাঁহারা আর্য্য ভাষা হইতে ১০টা স্বতম্ম থাক কল্পনা করিয়া থাকেন।

- ১ ভারতীয়—বৈদিক সংস্কৃত, প্রাকৃত, পালি প্রভৃতি। 🐔
- ২ ইরাণীর—মিদিয়ার ও পারস্তের কথিত ভাষা, তমধ্যে প্রাচীন পারসিক, জন্দ (আবস্তিক,) বাচ্ছিলক, আকিমীয়, কোণাকারলিপিলিথিত ভাষা, পহলবী, শাসনীয়, পাজন্দ (পারস্থ )-আফগান থুর্দ্ধ প্রভৃতি।
  - ৩ গ্রীক-গ্রীস ও রোমের বিভিন্ন ভাষা।
- ৪ আল্বিয়—শেতনীপের ভাষা। ইহা য়ুয়েপীয় আয়্য়-ভাষার অয়য়প, কিল্প গ্রীক হইতে স্বতন্ত্র।
  - ৫ আমে নীয়—ডদ্দেশের বিভিন্ন ভাষা।
  - ৬ ইতালীয় লাটিন, ফলিস্কান, আম্ব্রিয়ান ও ওস্কান।
- ৭ কেন্টিক—ব্রিটনদ্বীপের প্রাচীন ভাষা, এখনও **আ**য়র্লণ্ড, স্কটনণ্ড ও ওয়েলসের স্থানে স্থানে এই ভাষা**র প্রচলন আছে**।

৮ জর্মণ বা টিউটন—জর্মণ, ইংরাজী, ফরাসী, ওলন্দাজী, দিনেমার, স্বন্দনেবীয়, স্থায়েডিস, নর্স, আইসলগুরীয় প্রভৃতি ভাষা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

- ন বণ্টিক শ্রুসিম, লিখুমনীয় ও লেটীয়।
- > পুর্বিনিক : ক্ষমীয়, ক্থেনীয়, বুলগেরীয়, দার্ভীয়, পুর্বিনীয়, ক্রোসীয়, বোহেমিয় ও পোলীয়।

পূর্ববাহী আর্যা উপনিবেশের মধ্যে ভারতীয় বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা সাধারণের বিশেষ আদরণীয়। ঋথেদসংহিতার আয় স্থপ্রাচীন তুর্ল গ্রন্থ জগতে আর নাই। তাই আর্যাতত্ত্বআন্বেশণ ভারতীয় সংস্কৃত ভাষার এত অধিক আদর। মার্কডেয়কবীক্রকত প্রাক্বতসর্বব্যে ভাষা, বিভাষা, অপভ্রংশ ও গৈশাচ \*
প্রভৃতি সংস্কৃত ভাষার বিভেদ লক্ষিত হয়।

[সংস্কৃত, পৈশাচ, প্রাক্কৃত, বন্ধ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]
ইরাণীর প্রভৃতি ভাষার বিবরণ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইরাছে।
জন্দ, অবস্তা ও পারস্থ প্রভৃতি শব্দের ইতিবৃত্তে তাহাদের
প্রাচীনত্ব প্রমাণীকৃত হইরাছে।

 <sup>&</sup>quot; মহারাষ্ট্রী শৌরদেনী প্রাচ্যাবস্তী চ মাগধী।
 ইতি পঞ্চবিধা ভাষা যুক্তা ন পুনরষ্টধা॥"
"শাকারী চৈব চাণ্ডালী, শাবর্ঘাভীরিকী তথা।
শাকীতি যুক্তাঃ পঞ্চৈব বিভাষা ন তু ষড়ি ধাঃ॥"
" নাগরো বাচড়শ্চোপনাগরশ্চেতি তে ত্রয়ঃ।
অপত্রংশাঃ পরে ক্ষ্মভেদদার পৃথঙ্মতাঃ॥
কৈকেয়ং পৌরদেনং চ পাঞ্চালমিতি চ ত্রিধা।
পোনচ্যো নাগরা ষ্ম্মান্তেনাপাস্থা ন লক্ষিতাঃ॥

এতছির এই বিশাল ভারতসামাজো আরও নানাপ্রকার ভাষা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে দ্রাবিড়ীয়, কোলরীয়, তিব্বতীয়-বন্ধ, থস, তৈ, মোন, আনাম ও মলয়ভাষা স্বপ্রিধান।

जाविज्ञाया।—जामिन, रज्न ७, क्नाज़ी, मनवानम्, जूनू, কোডগ ও সিংহলী ভাষা মার্জ্জিত ও উন্নত। দক্ষিণ ভারতের তোড়া, কোটা, গোঁড়, খণ্ড,ইরুলর, কোড়ব, কুরুম্বর, বেদা ও মধ্য ভারতের ভূঁইয়া, ভূঁইহার, বিঞ্জর, কৌরব, কোচ, মাল, মালে পাহাড়ী, রাজমহলী, ওরাওন ও রোতিয়া প্রভৃতি জাতির কথিত ভাষা অমাৰ্জিত।

कानतीत्र ভाষা।—अञ्चत वा आगतित्रा, जीन, जिनन, जुरे, चुँ हेरात, जिमित्रा, जिमित्र, जिमित्र, वीतरहाफ, वत्रात, वागा-চেক্ল, ধাঙ্গড়, গড়বা, হো, ঝৌঞ্গ, কবর, খড়িয়া বা দেল্কী, থরবার, কিষণ, নাগেখর বা নকাসিয়া, কোল,কোড়া, কোড়বা, मुतानी, महेत्र, माँचि, स्मर्जु, मिना, मुखा, नहत्र, माँचिजान, সাবস্ত, জৌঙ্গ ও শবর প্রভৃতির কথিত ভাষা।

তিব্ৰতীয়-ব্ৰশ্বভাষা।—এই বিভাগে তিব্ৰত হইতে ব্ৰশ্নদেশ পর্যাম্ভ পার্বাতা ভূতাগের সভ্য ও বস্ত জাতীয়গণের লিখিত ও ক্ষিত ভাষার তালিকা প্রদত্ত হইল। কাছাড়ী বা বোদো,মেছ, হোজো, গারো, পানিকোচ, দেওরি, ছুটিয়া, ত্রিপুর বা মোরঙ্গ. ट्यांठे, मर्भा, जुटीनी, त्वांभा, ठक्व, प्रक्र, खत्रक, मूर्सि, उका, त्नवात, পाराष्ट्री, मगत, त्नशृष्टा, मक्ना, मिष्, ञावत, त्ना, আকা, মিদ্মি, চুলিকাটা, তইঙ্গ, দিগরু, মিঝু, টিমলা, সুনাবর করি ভাষা মিলচন, তীবরস্কদ্ স্থম্চ। কিরাস্তী, লিম্ব, কুনাবর,ত্রমু, চেপঙ্গ, বায়ু ও কুসন্দ জাতীর ভাষা। নাগা জাতির ক্থিত ভাষা-নুমুস্প বা জ্য়পুরিয়া, বোনপাড়া, মিঠন, ত-बुन, मनन, थित, त्नोगाँ ७, त्जना, त्नाणा, जनामी, तनमा, अतुष्ठ, कूठा, नियुष्ठ वा करत्र अ मरूम्। मित्रि, जिःरका, जिनि, ও ব্রহ্ম। কুকিদিগের কথিত ভাষা—থদো, লুসাই, হল্লমী, থ্যেস, मिनिश्रुती, मित्रिक, थारेतू, कू-भरे, जक्षथून, नूरुभ, थूक रे, फनक हम्कृ भूरभाम, उटेकिम, जत्ना, राष्ट्रमारे, टिर्जन, जनान उ नफ्,। कृषि, कामि, मु, वनरयाती वा नूक्र-तथ, शब्द्धां, त्रक्, পোই. শক ও কো। করেনজাতির কথিত ভাষা—স্কৌ, বঘাই, করেনী, পো, তরু, মোপঘা, গৈখো, ভোঙ্গথু, লিসান। গ্যক্তর, তক্পা, মতাক, থোচু, হোপা। খাসি, তই, থই বা শ্রামী, লাও, শান,আহোম, থাম্তী, ঐতোন, তওমো। মোন-व्यानाम, त्यान, कत्याक्रम, व्यानमी ७ शत्नी है।

্দংস্কৃতাদি ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও কএকটা ভাষার প্রচনন আছে। উহা গোড়ীর বা মিশ্র সংস্কৃত হইতে উৎপন্ন। নিয়ে তাহার বিষয় উল্লেখ করা গেল। বাঙ্গালা ও আসাম

थारिय-वाद्यांना, विक्जी वा रेमिथनी, जानामी ७ छेड़िया, স্থসভ্য উড়িষ্যাবাদিগণের লিখিত ভাষা প্রায়ই বাঙ্গলার অন্তর্মপ. কিন্তু উড়িয়ার পার্বত্য প্রদেশবাসীদিগের ভাষা অপেক্ষাক্রত স্বতন্ত্র। বিহার, উত্তরপশ্চিম, মধ্য ও গুজুরাত প্রদেশে— रिन्यानी, উर्फ, उक्राया, त्रशी जाया, ज्यावी, मृनजानी, बार्रेको, काभीती, त्नशानी, मिक्कि, थरत्रनी, ठीकूतानी জিবোলী, হরাবতী, মারবাড়ী, গুজরাতী, কচ্ছী, মরাঠী, কোমণী প্রভৃতি প্রধান।

ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন ভাষা প্রচলিত আছে। এ সকল ভাষার অধিকাংশই কথিত। কেবল তন্মধ্যে কএকটা লিখিত ভাষার প্রমাণ পাওয়া যায়। যে যে জাতি যে সকল ভাষায় কথা কহে, তাহাদের ভাষাও প্রায় সেই সেই নামাভিধান প্রাপ্ত হইয়াছে। এই দ্বীপপুঞ্জে প্রায় দেড শতা-ধিক জাতির বাস আছে। উহাদের মধ্যে ভাষাগত বিশেষ পার্থকা লক্ষিত হয়। নিম দ্বীপবাসী ও তাহাদের ভাষার নাম প্রদত্ত হইল.---

ञारन ... नूर्या । আলাগাতে লুশো। ञनमत्त्राश्र ... र्थ । অর্ফাক ... নিউগিন। অরু ... নিউগিনি। আলোর ... আলোর। वजूनां छे ... मित्न विम्। বতুমেরা…আশ্বয়না। বেলেঁ। তিমোর। বেৎসিলিও…হোভ। वित्नाञ्च ... भी न इमम । বীমা…সম্বব। বোনি । । वर्षत्रक...मः चर्छिनिया। বতুমেরা---আশ্বরনা। वृती व। वृजी ... मिरनविम्। क निञ्च ... नूरभी । ... দদয় ... তগলজাতি। দোরে - নিউগিনি ৷ ত্যক ... বোর্ণিও। ফেবর্লঙ্গ কর্ম্মোজ। । গলেলা । প্রান্ত গহ । সিরম্ (পাপুয়ান্)

গলৈতেক · · সুন্দ ৷

অ গুতৈনো ... ফিলিপাইন। অলোম ... নিউগিনি। व्यथरमा ... नुत्भा । अमृत्वी ... (बोक्र। অহতিয়াগো ... অহতিয়াগো। আসাহন --- স্থমাত্রা। বশিশি…মলাক্তা। বত্তর স্মাতা। বেৎসিমিসারাকা ... মাদাগাস্তার। বিকোল ... ফিলিপাইন। विना .. मनाकानिशिरहा। বিসয় •• তাকজাতীয় ৷ বোলাঅঙ্গো --- পাপুয়া (সিলেবিস (वांग्रेंटिक ... भीनश्मृम (डेः मिरनवम) বৎচিয়ান · · · কৈ ওয়া। वृत्रिक · · कि नि शोहेन्। **ठिमद्यां ग्रा** (मर्पाल · · · निष्ठिशिनि । দৌমজল । মিন্দোরো। এন্দে । ফ্রোরিস। গদ্দ-তগল (লুশোঁ)

গণি -- গিলোলো।

গরোস্তলো ... মানহদদ। शहिमानि...नुत्नै।। হোতোন্তলো অমনহদন। हेवाना ७ · · नुत्मा। इनव्रन ... किनिभारेन। हेक्गाउ ... नूटमा। हेल्लाम ... द्वार्षि । ইলোকোতে…লুশোঁ। ইতানে এ। যব · · · ষবদ্বীপ। जुक मनाका। কপংসি । নিউগিনি। कवि अव ७ वानि । ি কিয়াও…গুকজাতি। কেমা…সিলেবিস। किशाति ... निडेशिनि। কোন্ধ স্থান ক্লোরিস। कूत् ... ऋगां वा। কুলো । নিউগিনি। नम्भः ... स्मावा। नूत् ... स्यावा। মৈব - - নিউগিনি। भग्रत्भाव ∙ • शित्रम । মলনেগ - - ফিলিপাইন। মালো...বোর্ণিও। মুনটোটো ... তিমোর। यनव ... निर्विविम । মঙ্গরই · · · ফ্রোরিস। मिकिनिम् । भित्कादिता। মাওরা ... নিউজিলও। (मर्ख्यो ... পগाইদ্বীপ। মিল্লনবি--- সারাবক। মিন্তির। ... মলাকা। মোতু ... নিউগিনি। নমন · · · নিউগিনি । মাইফোড় ... মানসনাম। नन्को शै । निकावत । এলো ... স্থমাতা। **अत्रन्न विरुद्या** ... भनाका ।

গিলোলো : হলাহের।। হোঙ্গোতে • ফিলিপাইন। হোভ (ইবারা) ... মাদাগাস্কার। ইনমগ্ ∙ फिलिপाইন। ইগোরোত্তে ঐ ইকোলো । নিউগিনি। हेटनाकरना ... नुर्या । ইসিনয়ে ∙ ∙ ঐ ইতনেগ · · এ ककुन ... यन प्रश्री द्यां वी थ । কনক…মাওরি-তনাট। কুরু ... নিউগিনি। করন ••• বোর্ণিও। কেদা…মলাঞা। কিও • • ক্লোরিস। কোইপতু নিউগিনি। কোরিঞ্চি স্থমাতা। कुनकनिजां ... निউगिनि। কুপন - তিমোর। লেত্তী…সর্বক্তীদীপ। মদঙ্গ ••• বোর্ণিও। মাহরী ... মলয় ও মহরাদীপ। মতারেলো ... সিরম। मनम् ∙ वीशंशुरक्षत व्यथान २ जान। মমমনুয়া । । ফিলিপাইন। মন্দর ... ফিলিপাইন। মঙ্গকদ্স (মাকেদর) · · · সিলেবিদ। सत्नाद्या । सिकाना । মূহ না∙∙∙সিরাম ৷ মারো ... শুকর ও বতাকদীপ। মিন্কোপি ... আন্দামন। भितिष्रम ... ८ जारंत्रम् थाना । মুরঙ্গ ... বোর্ণিও। मूक् ९३ मान ... ज তিয়োরম · · তবল্লো। নিগ্রিটো ⊹িফিলিপাইন। তেতো…তিমোর।

**अत्रक्ष शिक्तिः** वशेशिरत्रो ।

ওরঙ্গ ক্লিঞ্গ ...ভারত। ওরঙ্গ কুবু---স্থমাত্রা। ঐ লোট । সামুদ্রিকদস্য। 3 भन्य --- भन्य । ऄ मनर∙∙• छे সিরণী · · পর্ত্ত গীজ মিশ্র। े উটक् · · वनामाञ्च । গুণোন্ধ পর্বতবাদী। ঐ দরং ... কৃষকজাতি। সকাই ... মলাকানিগ্রিটো। পলবর ... নিউগিনি। পম্পক্ষো ... তগল। পনয়নো...বিষয়জাতি। পঙ্গদিন ... তগল। পাপক । নিউগিনি। পাপুয়ান · · নিউগিনি প্রভৃতি দীপ পরিগি · · মীনহদদ। कुरेरवा ... निউंगिनि । রেজঙ্গ ... স্থমাত্রা। রোক --- ফ্রোরিস ও স্থল। त्वारवा…श्रुव चौপछ निष्ठिंशिनि। मरहाखः .. शिलाला। শকলব · · মাদাগস্থার। সকরণ কোর্ণিও। সম্পিত ... বর্ণিও। সরবি · · স্থমাতা। শোম-বএক ... নিকোবর। সদক · · · লোমোক । সিয়াক --- স্থমাতা। मित्ति हेया · · क्टार्याका । সিলোক ... মাগুই। সিমঙ্গ অবাক্ষাস-নিগ্রিটো। ऋक् निन् ... नू लाँ। ञ्चल ... चुना । তগল ... সিন্দোরো ও লুশোঁ। তলকাওগো ... মিন্দনাও জাতি। जङ्ग्रेयन्... তগলজাতি । তোল---নিউগিনি। বর্ত্তমান আদমস্থমারি হইতে ইংরাজাধিকত ভারতে বিভিন্ন

বর্ত্তনান আদমস্থনারি হইতে ইংরাজাধিকত ভারতে বিভিন্ন ভাষার যে তালিকা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা হইতে ভারতবাসী বিভিন্ন জাতি ও তাহাদের জাতিগত ভাষার পরিচয় পাওয়া যায়। জাতির মধ্যে কতকগুলি এসিয়াবাসী ও অপরে য়্রোপ ও আমেরিকাবাসী। নিমে তাহাদের নাম ও ভাষা লিখিত হইলঃ—

वावत, वाववी, वात्राकानी, वार्षाणि, वार्गामी, वर्ष, वाहरे, विछा, वलूठी, वालाना, जीन, जूँरे, व्यांगिनी, व्यांगे, कर्णाणी, कार्षाणी, देवपणी, कर्णानि, कर्णाणिती, कर्णाणी, कर्णाणी, देवपणी, कर्णानि, कर्णाणिती, कर्णाणी, कर्णाणी, कर्णाणी, कर्णाणी, कर्णाणी, विश्वा, विष्या, विष्या, विष्या, क्रिंगि, क्रिंगि,

সাঁওতালী, সোনতেঙ্গ, তলৈঙ্গ, তামিল, তেলগু, ভোট, ত্রিপুরী, তোড়া,তৌঙ্গথু, তুলু, তুর্ক, ওরাওন, উড়িয়া, যোবিন, যেনাড়ী, যের্কাল ও কোড়গের বন্য জাতির অপূর্ব্ব-ভাষা এসিয়ামহাদেশীয় বলিয়া গণ্য। এতদ্ভিন্ন মিসর, বর্ব্বর প্রভৃতি আফ্রিকাদেশীয়-কেন্টিক, দিনেমার, ওলনাজ, ইংরাজ, ফরাসী, জর্মণ, ফিনিস্, ফ্রেমিস, গেলিক, গ্রীক, হাঙ্গেরীয়, আইরিষ, ইতালিয়, লাপ্, লণ্ডীয়, নরওয়েজীয়, পোলিয়, পর্ত্বগুজি, রুমণিয়, রুষ, ফ্রেভীয়, স্পেনীয়, য়চ, মুইডিস, স্কুইদ, সিরীয় ও ওয়েল্স্ প্রভৃতি।

বর্ণমালার আবিষ্ণারের পর আর্যাজাতির বৈদিক ও সংস্কৃত ভাষা লিখিত হইতে থাকে। ঐতিহাসিক গবেষণা ও শিলালিপি দারা জানা যায়, বিভিন্ন সময়ে ভাষার বিভিন্নতা সহকারে লিপিরও পার্থক্য হইয়াছিল। বিখ্যাত পারশুরাজ দরায়ুসের পুত্র জরক্ষেদ তদ্ধিকৃত ১২৭টা প্রদেশে তত্তদেশীর ভাষার অনুজ্ঞা-লিপি প্রচার করেন, তন্মধ্যে সামারিতান, হিব্রু, ফিনিকিয়, গ্রীক, প্রাচীন বাহলক (আবস্তিক), ইজিপ্তের দিমতিক, বহি-স্তম-ফলকলিপি, অরুদ ও সুসার ভাষা ব্যতীত অপর কাহারও নিদর্শন নাই। বাবিলোনিয়ার মৃত্তিকানিহিত পুস্তাকালয়ে প্রাপ্ত মংফলকলিপি, ইজিপ্তের হাইরোগ্লিফিক্স, সিরিয়ার কোণা-কার লিপি ও ভারতের অশোকলিপি সর্ব্যপাচীন বলিয়া অনুমিত হয়। ভাষাতত্ত্বিদৃগণ অশোকলিপির পর ফিনিকিয় প্রভৃতি বর্ণমালার উৎপত্তি কল্পনা করেন। দক্ষিণ এসিয়া ও ভারতে যে সকল বর্ণমালায় শিলালিপি ও তামফলকে ভাষা লিখিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষেপবিবরণ নিমে প্রদত্ত बरेन। जानारातान नां ७ ७४ जकत, जमतावजी, जार्यित्र, আর্য্য বা বাহ্লিক, বাঙ্গালা, ভিল্সা, কালদীয় পহলবী, বা পার্থিব, দেবনাগরী, গুজরাতী ফলক ও বর্ত্তমান লিপি, ক্ষা, কুফিক্, কুটিল, বাট বা ভারতীয় পালি, বর্তমান প्रस्त्रवी ७ मामनीय श्रस्त्रवी, उत्मत्र शानि ७ वर्डमान शानि, পামিরাণী, পঞ্জাবী, পার্থিয়, ফিনিকিয়, পিউনিক, সৌরাষ্ট্রের শাহরাজ-লিপি, সেমিতিক, সিনাই, ৫ম শতাব্দের সিরীয় ও বর্ত্তমান সিরীয় লিপি, তেলিঙ্গ, ভোট, পাশ্চাত্য গুহালিপি ও जन वर्गमानारे প्रधान।

ডাঃ প্রিন্সেপ সংস্কৃত ভাষার বর্ণমালার রূপান্তর কাল এই
ক্রপ নির্দারণ করিয়াছেন, ১ বৌদ্ধর্ম্মের অভ্যুত্থানকালীন
পৃষ্টপূর্ব্ধ ৫ম শতাব্দের সংস্কৃত লিপি। ২ পশ্চিম ভারতীয় গুহালিপি। ৩ খৃষ্টপূর্ব্ব ৪র্থ শতাব্দীয় জুনাগড়ের অশোকলিপি।
৪ খৃষ্টীয় ২য় শতাব্দের গুজরাত-তাম্রুলক। ৫ খৃষ্টীয় ৫ম শতাক্রের আলাহাবাদ-গুপ্তলিপি। ৬, ৭ম শতাব্দের সংস্কৃতের অন্থকরণে ভোটলিপি। ১ম ও ১০ম শতাব্দের কুটিল লিপি ও

বাঙ্গালা বর্ণমালা এবং তৎপরবর্ত্তী দেবনাগরী ও ক্রমে কাইথী, হিন্দী প্রভৃতি অক্ষর ও ভাষার উদ্ভব হইয়াছিল।

খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দের প্রারম্ভে মান্ধ্রের ভারতাক্রমণ হইতে ভারতীয় ভাষাসমূহে পারসিক ও আরবী ভাষার সংমিশ্রণ আরম্ভ হয়। ঐ সময়ে উজীরপ্রধান আবুল আব্বাস ও আন্দ্রদেশে মুসলমান রাজসরকারের যাবতীয় কাগজ পত্র পারসিক ভাষায় এবং চিরস্থায়ী নথিপত্র আরবী ভাষায় লিখনপ্রথা প্রবর্ত্তিক বিয়া যান। স্থতরাং তৎকালে ভারত-বাসীকে কৰ্ত্তব্যবোধে অথবা বাধ্য হইয়া উক্ত ভাষান্বয় অভ্যাস করিতে হয়। এইরূপে ক্রমশঃ বিজাতীয় শব্দ বা পদনিচয় ভারতীয় হিন্দি ভাষায় সংমিশ্রিত হইয়া খৃষ্ঠীয় ১৪শ খুষ্ঠান্দে উর্দ, ভাষার উৎপত্তি হয়। হিন্দিকে এই অভিনব ভাষার ভিত্তি করিয়া তাহাতে আরবী, পারসিক, তুর্কী, সংস্কৃত, দ্রাবিড়, পর্ত্ত্রগীজ ও কোলরিয় ভাষার চলিত শব্দসমূহ সংযোজিত করা হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দের প্রথমে ডাঃ জন বশউইক্ গিল্থাইষ্ট এই ভাষার অঙ্গনোষ্ঠব বৃদ্ধি করেন। মূরোপবাসী বৈদেশিক অথবা ভারতের অগ্রন্থানবাসী জাতিমাত্রেই এই উর্জু-হিন্দি ভাষার সাহায্যে পরম্পরের সহিত কথোপকথন করিতে সমর্থ হয়। সমগ্র য়ুরোপথণ্ডে ফরাসী ভাষা যেরূপ সাধারণে পরিগৃহীত হইয়াছে, একমাত্র ভারতে বিভিন্ন জাতীয়ের ভাষা অবগত হইতে হইলে হিন্দিভাষার শিক্ষা আবগুক করে। হিন্দি ভাষা ভারতবাসী মাত্রেরই পরিচিত। ইংরেজ, ফরাসী বা জর্ম্মণ কর্ত্তক হিন্দিভাষায় জিজ্ঞাসিত হইলে, ভারতবাদী সহজে উত্তর প্রদান করিতে সমর্থ হয়।

ভাষাপরিচেছ্দ (পুং) মহামহোপাধ্যায় বিশ্বনাথ স্থায়পঞ্চাননকৃত স্থারশাস্ত্রের পরিভাষাগ্রন্থ। স্থায়শাস্ত্র পড়িবার পূর্ব্বে
ভাষাপরিচেছদ পড়িতে হয়। ইহাতে স্থায়দর্শনের সমস্ত বিষয়ই সংক্ষেপে অতি স্থান্দরভাবে বর্ণিত হইয়াছে। পণ্ডিতাপ্রণী বিশ্বনাথ নিজেই ভাষাপরিচ্ছেদের সিদ্ধান্তমূক্তাবলী নামে
টীকা প্রণয়ন করেন। এই টীকা অতি স্থান্দর এবং অশেষ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। সিদ্ধান্তমূক্তাবলীর আবার দিনকরী ও রৌদ্রী প্রভৃতি টীকা আছে। সিদ্ধান্তমুক্তাবলীতে তিনি
মহামহোপাধ্যায় বিদ্যানিবাস ভট্টাচার্য্যের পুত্র বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন। উক্ত গ্রন্থের প্রথম শ্লোক,—

"নৃতনজলধরকচয়ে গোপবধ্টীগুক্লচৌরায়। তম্মৈ নমঃ কৃষ্ণায় সংসারমহীকৃহস্ত বীজায়॥" শেষ শ্লোক—"সোহয়ং ক ইতি বুদ্ধিস্ত সাজাত্যমবলম্বতে। তদেবৌষধমিত্যাদৌ সজাতীয়েহপি দর্শনাৎ॥" ভাষাপরিচ্ছেদে ১৬৬টী শ্লোক আছে। এই গ্রন্থে নিম্নোক্ত

विषय खिन जात्नाहिज इरेग्नारह। निर्नार्शितन कथन, जवा গুণ ও কর্মবিভাগ, সামাত্ত ও বিশেষ নিরূপণ, সমবায়সম্বন্ধ-কথন, অভাববিভাগ, সপ্তপদার্থের সাধর্ম্ম্য ও বৈধর্ম্ম্যকথন, কারণলক্ষণ, কারণবিভাগ, অগ্রথাসিদ্ধিলক্ষণ ও বিভাগ. দ্রব্যের সমবায়িকারণত্ব কথন, অসমবায়িকারণের গুণকর্মমাত্র-বৃত্তিত্ব-কথন, নিত্য দ্রব্য ভিন্নের আশ্রিতত্ব কথন, পৃথিবীনিরূপণ, পৃথিবীবিভাগ, দেহ, ইন্দ্রিয় ও বিষয় কথন, জল তেজ ও বায়ুনিরপণ, আকাশ কাল দিক্ ও আত্মনিরপণ, অনু-ভূতি ও স্থৃতিভেদে বুদ্ধির দৈবিধ্যক্থন, অনুভূতিবিভাগ, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণ কথন, প্রত্যক্ষবিভাগ, দ্রব্যাধ্যকে হল্পন:-সংযোগের কারণত্ব কথন, সামাত্ত লক্ষণাদি ভেদ দারা ञानिक मनिकार्य एक विश्वनिकार्य। अञ्चितिवर्रार्शामन, পরামর্শ লক্ষণ, ব্যাপ্তি ও পক্ষ লক্ষণ, হেম্বাভাসবিভাগ, উপমিতিব্যুৎপাদন, শান্দবোধপ্রকার-পরিচয়, কারণ-কথন, আসন্তিলক্ষণ, যোগ্যতা, আকাজ্জা ও তাৎপর্য্য-নিরূপণ, মনোনিরূপণ, মনের অণুত্তপ্রমাণ, গুণনিরূপণ, মূর্ত্ত, অমূর্ত্ত ও মূর্তামূর্ত্ত-গুণকথন, বিশেষ ও সামাগ্র গুণবর্ণন, বিভুবিশেষগুণের অতীক্রিয়ত্বাদি কথন, রূপের ज्यां पित व्यथारक कांत्र विष्, तम शक्त ७ व्यर्भनिक् भवश्वाित, স্পর্শান্তর পাকজত্বকথন, সংখ্যা, পরিমাণ, পৃথক্ত্ব, সংযোগ, পরত্ব ও অপরত্ব, এবং বুদ্ধিনিরূপণ, অপ্রমাবিভাগ, সংশয়-লকণ, সংশয়কারণকথন, অপ্রমাকারণ-কথন, পরকীয় ব্যাপ্তিগ্রহ প্রতিবন্ধার্থ উপাধিনিরূপণ, উপাধির দুষ-কতা বীজকথন, অনুমানবিভাগ, প্রথ ও তুঃখনিরপণ, ইচ্ছা ও দেষ কথন, যত্ন ও নিরূপণবিভাগ, গুরুত্ব কথন, গুরুত্ব-নিরূপণ ও বিভাগ, সেহনিরূপণ, সংস্কারনিরূপণ ও বিভাগ, অদৃষ্টনিরূপণ, শব্দনিরূপণ ও বিভাগ।

এই সকল বিষয় অতি সংক্ষেপে ও স্থলন্নভাবে বৰ্ণিত হই-য়াছে। [ স্থায় ও বৈশেষিক দর্শন দেখ।]

দর্শনশাস্ত্র পড়িতে হইলে ভাষাপরিচ্ছেদ ও সিদ্ধান্তমূক্তা-বলী পড়িয়া লওয়া আবশ্যক।

ভাষাপাদ (পুং) ভাষারাঃ পাদঃ। চতুপাদ ব্যবহারের অন্তর্গত প্রথম পাদ। চতুপাদ ব্যবহারের প্রতিজ্ঞাস্ট্রক বাক্য-রূপ প্রথম অংশ। [ব্যবহার দেখ।]

ভাষাসম (পুং) শকালস্কারভেদ। ইহার লক্ষণ—
"শবৈদরেকবিধৈরেব ভাষাস্থ বিবিধাস্থপি।
সাম্যং যত্ত ভবেং সোহয়ং ভাষাসম ইতীষ্যতে॥"

( সাহিত্যদ ০ ১ ০ ৩ ৪২ )

যে স্থলে বিবিধ ভাষাতে একরূপ শব্দের সমতা হয়, সেই সকল শব্দ দারা বর্ণিত হইলে এই অলঙ্কার হইবে। উদাহরণ— "মঞ্জ্লমণিমঞ্জীরে কলগন্তীরে বিহারসরসীতীরে। বিরসাসি কেলিকীরে কিমালি ধীরে চ গন্ধসারসমীরে॥" (সাহিত্যদ০ ১০ পরি০)

এই শ্লোক সংস্কৃত, প্রাকৃত, শৌরসেনী, প্রাচ্যা, অবন্তী,
নাগর ও অপত্রংশ এই সকল ভাষাতেই একরপ।
ভাষিক ( ত্রি ) বেদাদি পরিভাষানির্ব ত্ত । ( নিরুক্ত হাহ )
ভাষিকস্বর ( পুং ) মন্ত্রেতর বেদভাগরপ ত্রান্ধণ, পঠিতস্বর।
( কাত্যা• শ্রৌ• ১া১১৮১১• )

ভাষিত (ক্লী) ভাষ-ভাবে ক্তা ১ কথন। কৰ্মণি ক্তা ২ কথিত। ভাষিতপুংস্ক ( ত্ৰি ) ভাষিতঃ পুমান্ ফেন কপ্। বিশেষণত্ব প্ৰাপ্ত যাহা পুংলিঙ্গাদিতে অভিহিত হয়।

"মন্বিশেষণতাং প্রাপ্য স্ত্রিয়াং পুংসি চ বর্ত্তে।
ভবেরপুংসকে বৃত্তি ভাষিতপুংস্কং তহুচাতে॥" (ব্যাকরণ)
ভাষিত্ ( ত্রি ) ভাষ-তৃচ্। ভাষক, কথক।
ভাষিন্ ( ত্রি ) ভাষ-ইনি। কথক। এই শন্বের পূর্ব্বে যে কোন
একটা উপপদ থাকিবে—যথা হুর্ভাষিন্, স্কুভাষিন্ ইত্যাদি।
ভাষ্য ( ক্লী ) ভাষ্যতে বিবৃত্ত্ত্বা বর্ণ্যতে ইতি ভাষ-গ্যৎ। চূর্ণি,

স্ত্রবিবরণ গ্রন্থ, ইহার লক্ষণ—

"স্ত্রার্থো বর্ণ্যতে যত্ত্ব পদৈঃ স্থ্রাণুদারিভিঃ।

স্বপদানি চ বর্ণ্যত্তে ভাষ্যং ভাষ্যবিদো বিত্যুঃ।"

( অমরটীকাম ভরত )

স্ত্রান্নসারিপদ দারা যে স্থলে স্থত্তের অর্থ এবং পদ সকল বর্ণিত হয়, তাহাকে ভাষ্য কহে।

ভাষ্য কার (পুং) ভাষ্যং চূর্ণিং করোতীতি ক্ন-( কর্মণ্যণ্। পা ৩২।১) ইত্যণ্। মহাভাষ্যকর্তা মুনি। পর্য্যায়—গোনদীয়, পত-গুলি, চূর্ণিক্তং। (ত্রিকাণ) পাণিনির ভাষ্যকার পতঞ্জলিমুনি। "অহঞ্চ ভাষ্যকারশ্চ কুশাগ্রীয়ধিয়াবুর্তো।

নৈব শকাষুধেঃ পারং কিমন্তে জড়বুদ্ধয়ঃ ॥" ( হুর্গসিংহ )
ভাষ্যপ্রণয়নকর্তা মাত্র। যেমন বেদাস্তহত্তের শঙ্কর,
রামান্ত্রজ প্রভৃতি, যোগহত্তের বেদব্যাস, সাংখ্যহত্তের বিজ্ঞানভিক্ষ্, গৌতমহত্তের বাংস্থায়ন, কণাদহত্তের প্রশস্তপাদ,
মীমাংসাহত্তের শবরস্বামী ইত্যাদি।

ভাষ্যকৃৎ (পুং) ভাষাং করোতি ক্-কিপ্ ভুক্ চ। ভাষ্যকারক।
ভাস্, দীপ্তি। ভাদি, আত্মনে অক সেই। লই ভাসতে।
লিই বভাসে। লুই ভাসিষাতে। লুঙ্ অভাসিষ্ট,সন্ বিভাসিষতে।
যঙ্ বাভাস্তে। যঙ্লুক্ বাভাস্তি। দিচ্ ভাস্যতি। লুঙ্
অবভাসৎ, অবীভসং।

ভাস্ (স্ত্রী) ভাসতে ইতি ( ভ্রাজভাসবিত্যতোর্জিপুজুগ্রাবস্তবঃ কিপ্) ১ প্রভা, ময়ৄথ। (মেদিনী) ২ ইচ্ছা। (ধর্মণি)
ভাস (পুং) ভাস্থতে ইতি ভাস-ভাবে ঘঞ্। ১ দীপ্তি। ভাসতে
দীপ্যতে ইতি ভাস্-কর্তুরি অচ্। ২ কুরুট। ৩ গৃধা। (বিশ্ব)
৪ স্থনামখ্যাত পন্ধিবিশেষ। পর্য্যায়—শকুন্ত। (হেম)
"ক্ত্রিমং ভাস্মারোপ্য ব্রন্ধার্গ্রে শিক্সিভিঃ কৃত্য্।
অভিজ্ঞাতং কুমারাণাং লক্ষ্যভূত্যুপাদিশং॥"

(ভারত ১া২৩৪।৭০)

পর্বতভেদ। (ভারত। ১৪।৪৩।৪) দ্রিয়াং তীপ্। ৬
 প্রাধার কল্পা। "অনবদ্যাং মকুং বংশামস্থরাং মার্গণপ্রিয়াম্।
 অনৃপাং স্কুভগাং ভাসীমিতি প্রাধা ব্যজায়ত॥"

( ভারত ১।৬৫।৪৬ ) व कविरंडम ।

"ভাসো হাসঃ কবিকুলগুরুঃ কালিদাসো বিলাসঃ"(প্রসন্নরাঘব) কবি কালিদাস মালবিকাগ্নিমিত্রে ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন। ৮ সম্বাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (স্থাত ৩১/২৮)

ভাসক ( ত্রি ) ১ প্রকাশক, দ্যোতক। ২ মালবিকাগ্নিমিত্র-ধৃত জনৈক নাট্যকার।

ভাসতা (স্ত্রী) ভাস পক্ষীর ন্থায় স্বভাববিশিষ্ট, ছলে বলে কৌশলে আহরণ।

ভাসদ (ক্লী) ভসদঃ কটিদেশস্তেদং অণ্। নিতম। ( ঋক্ ১০া১৬৩া৪)

ভাসন ( क्री ) দীপন, প্রকাশন।

ভাসন্ত (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্ (তুভূবহিবসিভাসীতি। উণ্ ৩১২৮) ইতি বচ্। ১ স্থ্য। ২ চন্দ্র। (উজ্জ্ব) ৩ ভাসপক্ষী। (মেদিনী) ৪ নক্ষত্র। (হেম) ৫ স্থন্দরাকার। (মেদিনী) স্তিয়াং ধীষ্ ভাসন্তী, নক্ষত্র।

ভাসব্ৰজ্ঞ, জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি ভাষদার ও ভাষ-ভূষণ নামে তুইণানি গ্ৰন্থ প্ৰণয়ন করেন।

ভাসস্ ( ক্লী ) ভাস-আসস্। দীপ্তি। ( দ্বিরূপকো • )
ভাসাকেতু ( খং ) ভাসা দীপ্তিস্তমাঃ কেতুঃ। দীপ্তিকারক।
( ঋক্ ১০।২০।৩ )

ভাদাপুর (ক্লী) বৃহৎসংহিতোক্ত পুরভেদ। (বৃহৎস• ১৬।১১) ভাস্ক (পুং) ভাদ্—বাহলকাহন্। ১ স্থা। (ত্রিকা•)

ভাস্থার (পুং) ভাদতে ইতি (ভঞ্জাদমিদো ঘুরচ্। পা এ২।১৬১) ইতি ঘুরচ্। কুঞ্চোষধ। (জটাধর) (পুং) ২ ক্ষটিক। (ত্রিকা॰) ও বীর। (ধরণি) (ত্রি) ৪ দীপ্তিযুক্ত।

"মণিময়ূথচয়াংশুকভাস্থরাঃ স্থরবধ্পরিভূক্তলতাগৃহাঃ"
(কিরাতার্জুনীয় ৫।৫)

ভাস্থরপুপ্পা (স্ত্রী) ভাস্করাণি পুশাণ্যস্তাঃ, টাপ্। বৃশ্চিকালি।

ভাস্থ বিহার, পোও বর্দ্ধনের অন্তর্গত একটা বৌদ্ধ সংখ্যারাম।
নাগোর নদীর পূর্বকুলে বিহারগ্রামে এখনও ইহার ধ্বংসন্ত পূপ
দেখা যায়। চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিরাং এখানে ৭শত
মহাযান-সম্প্রদাগী বৌদ্ধতির শাস্ত্রাধ্যয়ন-বিষয় উল্লেখ করিয়া
গিরাছেন।

ভাস্থরানন্দনাথ, ভাস্কররায়ের নামান্তর। ভাস্থারি, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহা• ২৭।৪৪) ভাবোক, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্কর (ফ্রী) ভাঃ করোতীতি ক্ব-(দিবাবিভানিশাপ্রভা-ভাস্করানস্তাস্তাদীনি। পা অহা২১) ইতি ট। ১ স্কুবর্ণ। (রাজনি•) (পুঃ) ২ স্বর্য।

"প্রতিগৃহেপ্সিতং দণ্ডমুপস্থায় চ ভাস্করম্।

প্রদিশিং পরীত্যাথিং চরেদ্টৈজ্যং যথাবিধি ॥"(মতু ২।৪৮)
ত অগ্নি। ৪ বীর। ৫ অর্কর্কা। ও সিদ্ধান্তশিরোমণি প্রভৃতি
জ্যোতির্গ্রন্থতা। ৭ মহাদেব। (ভারত অনুশাসনপ ৮ অ০)
৮ উ: পঃ প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। প্রস্তরোপরি দেবমূর্ত্তি
খোদাই করা ইহাদের জাতীয় ব্যবসা। ইহারা যে প্রণালীতে
চিত্রসমূহ প্রস্তর-গাত্রে অন্ধিত করিয়া উঠায়, তাহা ভাস্করবিছা
বা স্থাপত্য নামে পরিচিত। অজ্বতী, ইলোরা, গাঢ়াপুরী,
পুরী, সাঁচি প্রভৃতি স্থানের মন্দিরাদি ইহাদের ক্রতিত্বের
অপুর্ব্ব নিদর্শন।

ভাস্কর, > নাগার্জ্নের গুরু। ২ অভিধানচিন্তামণিধত জনৈক গ্রন্থকার। ৩ প্রভাসতীর্থনিবাসী জনৈক কবি। ভোজপ্রবন্ধে ইঁহার নামোল্লেখ আছে। ৪ জনৈক শৈব দার্শনিক। ইনি ভেদাভেদবাদী ছিলেন। ৫ উন্মন্তরাঘবনাটকপ্রণেতা। ৬ কাব্যপ্রকাশটীকা-( সাহিত্যদীপিকা )-প্রণেতা। প গায়ত্রা-প্রকরণরচ্মিতা। ৮ নানার্থরত্বমালাপ্রণয়নকর্তা। ৯ প্রায়-শ্চিত্তপ্রদীপক, প্রায়শ্চিত্তবিধি, প্রায়শ্চিত্তশতদ্বয়ী ও প্রায়শ্চিত্ত-সমুচ্চয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ১০ মধুরামকাব্য-রচয়িতা। ১১ শুদ্ধিপ্রকাশপ্রণেতা। ১২ আয়াজিভট্টের পুত্র। ১৩ ম্পন্দস্ত্র-বার্ত্তিকরচয়িতা, দিবাকরের পুত্র ও রামকণ্ঠ ভট্টের ছাত্র। ১৪ যশোবন্তভাম্বরপ্রণেতা। ১৫ সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। ১৬ ठळ्वरः भीत्र जरेनक त्राजा, जानामत्राज वज्ञ उत्तरत्त शृर्क-शूक्ष। > १ करेनक ब्लाजिर्सिन्, कवीश्वत मरहश्वतां हार्यात ইনি শাণ্ডিল্যগোত্তীয় কবিচক্তবর্ত্তী ত্রিবিক্রমের পুত্ৰ। বংশধর।

ভাস্কর আচায্য, ১ অন্স্ত্রভাষ্য ও ব্নস্ত্রভাষ্যসার-প্রণেতা। ইনি একজন দার্শনিক শৈব ও ভেদাভেদবাদী ছিলেন। সংক্ষেপশঙ্করজয় গ্রন্থে ইহার উল্লেখ আছে। ২ বাক্যপঞ্চাধ্যায়িপ্রণয়নকর্তা। জনৈক বিখ্যাত জ্যোতির্বিদ্।
মহেশ্বের পুত্র, ১১১৫ খৃষ্টান্দে তাঁহার জন্ম হয়। করণকুতৃহল,
গ্রহাগমকুতৃহল, ব্রহ্মতুল্য করণকুতৃহল, ব্রহ্মতুল্যসিদান্তকরণকেশরী, গণিতপদী, গ্রহগণিত, গ্রহলাঘব, জ্ঞানভাম্বর,
রেথাগণিত, লিঙ্গশাস্ত্র, বিবাহপটল, স্টীক্সিদান্তশিরোমণি
ও বাসনাভাষ্য, শ্রুতগণিত স্থ্যসিদান্তব্যাখ্যা ও ভাম্বরদীক্ষিতীয় নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ইনি ১১৫১ খৃষ্টান্দে সিদান্তশিরোমণি ও ১১৪৮ খৃষ্টান্দে করণকুতৃহল রচনা সমাধা করেন।
[ভাম্বরাচার্য্য দেখ।]

ভাস্করকণ্ঠ, চিত্তান্ধবোধটীকারচয়িতা। ভাস্করতীর্থ, শৈবতীর্থভেদ। (শিবপুরাণ)

ভাস্করদীক্ষিত, > তপ্তমুদ্রাবিদ্রাবণপ্রণেতা। ২ রত্বত্তিকা-সিদ্ধান্তনিকারনিকারচয়িতা।

ভাস্করদেব, জনৈক প্রাচীন কৰি।

ভাস্করদেব, কোণ্ডৰিড়ুর গজপতিরাজ বিশ্বন্তর দেবের পুত্র। ভাস্করপুরতি (পুং) ভাস্করে হ্যতিরস্তা। বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯৪৩) (স্ত্রী) ২ স্থর্যের হ্যতি, স্থ্যের কিরণ।

ভাস্করনৃসিংহ (পুং) বারাণসীবাসী জনৈক ভাষ্যকার। ইনি ব্রজনান কর্ত্বক অনুক্রদ্ধ হইয়া ১৭৮৮ খৃষ্টাব্দে বাৎস্থায়ন-কৃত কামস্থব্যের ভাষ্য প্রণয়ন করেন। ইনি সর্বেশ্বর শাস্ত্রীর ছাত্র।

ভাস্করপন্ত, জনৈক মহারাষ্ট্রদেনাপতি। তিনি রঘুজী ভোঁদ্-त्वत प्रश्नान हिल्लन। वाकानाम >१८२ थृष्टीत्क মুর্শিদকুলির পরাজয়ের পর তদীয় মন্ত্রী মীর হবীব্ভাস্কর পন্তকে কটক আক্রমণে আহ্বান করেন। কিন্তু আলীবর্দ্ধী খাঁর সেনা সহসা আসিয়া উপনীত হওয়ায় তাঁহার মনোরথ পূর্ণ হয় নাই। অবসর বুঝিয়া ভাস্কর বেহার আক্রমণ করি-লেন। তথা হইতে মুর্শিদাবাদ-আক্রমণ-মানদে পাঁচেট রাজ্য পর্য্যন্ত অগ্রসর হইলেন। এখানে আসিয়া বগীগণ ক্ষিপ্রতার সহিত লুগুনকার্য্য সমাধা করিল। আলীবলী খাঁ বর্গীর অত্যাচার হইতে রাজ্যরক্ষার জন্ম অগ্রসর হইলেন। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধারম্ভ হইল। নবাব-(स्रनाथिक भीत्रश्रीच् भश्राष्ट्रि-श्रुख बन्नी श्रन्। श्रृक्ष হইতেই তাঁহার বঙ্গেশ্বরের উপর ক্রোধ ছিল। এবারেও তিনি মহারাষ্ট্রীয়ের পক্ষ হইয়া মুর্শিদাবাদ আক্রমণ ও জগৎশেঠ আলমচাঁদের যথাসর্বস্ব লুপ্তন করিলেন। এই সময়ে মেদিনীপুর হইতে কাঁটোয়া পর্যান্ত প্রায় সকল স্থান মহারাষ্ট্র-করতলগত হইয়াছিল। গঙ্গানদী বর্ষায় স্ফীত থাকায় তাঁহারা লদলে উত্তীর্ণ হইয়া মূর্শিদাবাদে উপনীত হইতে পারিলেন না। এদিকে আলীবদ্দী দলবল সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। নদী-পার হইয়া নবাব মহারাষ্ট্রদিগকে বাঙ্গালা হইতে তাড়াইয়া দিলেন। এই সময়ে কণটি-প্রত্যাগত রঘুজী ভোঁস্লে সদলে তাঁহার সহিত মিলিত হন। তাঁহাদের দমনের জন্ত সমাট্র মহম্মদ শাহ পেশবা বালাজী বাজীরাও ও অযোধ্যাপতি সফ্দর জঙ্গকে প্রেরণ করেন। ১৭৪৩ খুষ্টান্দে কাটোয়া ও বর্জমান পর্যন্ত অগ্রসর হইয়াও শেষে রঘুজী ভোঁস্লে পরাজিত হন। এই সময়ে ভাঙ্করপস্ত সদলে উড়িয়া-অভিমুখে পলায়ন করিয়া রক্ষা পান। রঘুজী পুনরায় বাঙ্গালা লুগ্রন মানস করিয়া ১৭৪৪ খুষ্টান্দে ভাঙ্করপস্তকে প্রেরণ করেন। এই সময়ে নবাব আলীবদ্দী সদ্ধিপ্রস্তাবের ভাগ করিয়া ভাঙ্কর পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিলেন। তাঁহার সৈতাগণ সশস্ত লুকায়িত রহিল। ভাঙ্কর পণ্ডিত সদলে মুসলমান-শিবিরে উপনীত হইলেন। নবাবাদেশে তিনি অমুচর সহ নিহত হন।

ভাস্করপ্রিয় (পুং) ভাস্করত্ত প্রিয়ঃ ৬তৎ। পদ্মরাগ মণি, চলিত চুনি।

ভাস্করভট্ট (পুং) ১ কেশবমিশ্র-ক্বত তর্কভাষার তর্কপরিভাষাদর্পণ নামক টীকারচন্নিতা। ২ ভ্যুচভাস্করপ্রণেতা।
৩ ভোজরাজের সভাপণ্ডিত। শাণ্ডিল্যগোত্রীর কবিচক্রবর্তী
ত্রিবিক্রমের পুত্র। স্বীয় প্রতিপালক কর্তৃক তিনি বিশ্বাপতি
আখ্যা লাভ করেন।

ভাক্ষরভট্টপণ্ডিত, দত্তদিদ্ধান্তমঞ্জরী-প্রণেতা।

ভাক্ষরভট্টমিশ্র ত্রিকাণ্ডমণ্ডন, জনৈক প্রাণিদ্ধ স্ত্রনিবন্ধকার। কুমারস্বামীর পুত্র। ইনি জ্ঞানযজ্ঞ নামে তৈত্তিরীয়সংহিতার ভাষ্য প্রণয়ন করেন। এই ভাষ্য মধ্যে তিনি
ভবস্বামীর নামোল্লেথ করিয়াছেন। এতদ্ভিন্ন আপস্তম্বস্ত্র, ধ্বনিভার্থকারিকা, বৌধায়নসহস্রভোজনটীকা, স্ত্রনিবন্ধ, যজুর্বেলাইকভাষ্য, আরণ্যকভাষ্য, ঋথেদভাষ্য,
তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণকাঠকভাষ্য (কাঠকত্রয়ভাষ্য), তৈত্তিরীরোপনিষ্ডাষ্য ও ভট্ট ভাস্করীয় নামে বেদভাষ্য প্রভৃতি তদ্রচিত কএকথানি গ্রন্থ পাওয়া যায়।

ভাস্করভূপতি, বিজয়নগর-রাজবংশের জনৈক রাজা।

ভাস্করমিশ্র (পুং) পদ্মনাভক্ত সিদ্ধসারস্বতদীপিকোদ্ভ জনৈক গ্রন্থকার।

ভাস্কররবিবর্ম্মা, ত্রিবাঙ্গোড়ের জনৈক হিন্দু নরপতি। ইনি রিছদী থৃষ্টানদিগকে কোচিনে বসবাসের নিমিত্ত অনুমতি দেন। তৎপ্রদত্ত অনুজ্ঞাপত্র তথাকার গির্জাধ্যক্ষের নিকটে রক্ষিত আছে। তদ্দেশবাসী রিছদীগণ বলে বে, ঐ 'ছাড়পত্র' খৃষ্টীয় ৩৭৯ অবেদ প্রদত্ত হইয়াছিল; কিন্তু উহার তামিল বর্ণমালা দেখিয়া বিচার করিলে ঐ লিপি তৎপরবর্তী কালের বলিয়া স্বীকার করা যায়।

ভাস্কররদ (পুং) রসৌষধবিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,—
বিষ, পারদ, গন্ধক, ত্রিকটু, সোহাগা ও জীরা প্রত্যেকে এক
ভাগ, লোহ, শঙ্খভন্ম, অল্র, কড়িভন্ম প্রত্যেকে ছইভাগ,
এই সকলের সমান লবন্ধ চূর্ব, এই সকল দ্রব্য গোড়া লেবুর
রমে ৭ দিন ভাবনা দিয়া ২ রতি প্রমাণ বটিকা করিতে হইবে।
এই বটিকা তাম্বলের সহিত চর্ব্বণ করিয়া ভক্ষণ করিতে হইবে।
ইহাতে শীঘ্র অগ্রির দীপ্তি হয় এবং শ্লবিস্থচিকা ও অগ্রিমান্যা
রোগে প্রযুক্ত হইলে বিশেষ উপকার দর্শে।

(ভৈষজ্যরত্না৽ অগ্নিমান্দ্যাধি৽)

ভাস্কররাও, জনৈক মহারাষ্ট্র প্রতিনিধি। রঘুনাথরাওর পুত্র। ভাস্কররায়, > ভাট্টদীপিকাব্যাখ্যা মন্বর্থলক্ষণবিচার ও বাদ-কৌভূহলপ্রণেতা।

ভাস্কররায়দীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত উপনিষ্ভাষ্যকার। ে গম্ভীররায় দীক্ষিতের পুত্র। ইনি নৃসিংহ ও শিবদত্তের িনিকট শিক্ষা লাভ করেন। ১৬২৯ খুষ্টাব্দে বারাণসী ক্ষেত্রে তিনি বিদামান ছিশেন। দীক্ষা গ্রহণের পর তিনি ভাস্করা-নন্দ নাথ বা ভাস্করানন্দ নাথ নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। কাঠকোপনিষ্ডাষ্য, কেনোপনিষ্ডাষ্য, জাবালোপনিষ্ডাষ্য িত্রিপুরোপনিষ্ডাষ্য, মহোপনিষ্ডাষ্য, মণ্ডুকোপনিষ্ডাষ্য, অভি-অবধৃতগীতাব্যাখ্যা, অষ্টাবক্রগীতাব্যাখ্যা, নব্রত্রত্বাক্র, আত্মবোধব্যাথ্যা, ঈশ্বরগীতাব্যাথ্যা, কন্যকাপুরাণ, গুপ্তবতী নামে তুর্গামাহাত্মাতীকা, চণ্ডাস্তবমন্ত্রপরিচ্ছেদ, ত্রিপুরামহিম-টীকা, স্তব্মন্ত্রপরিচ্ছেদ ত্রিপুরামহিমদীকা, নবরত্বমালা, ভাষ্যরাজ বেদাঙ্গচ্ছনঃস্তার্থপ্রকাশ, মন্ত্রবিভাগ, ললিতার্চ্চন-विधि, वातिवाचात्ररु, वातिवचात्ररुखकान, वृज्हत्सामग्र, শব্দকৌম্বভভূষণ, শ্রীবিদ্যার্চনচন্দ্রিকা, সিদ্ধান্তকৌমুদীবিলাস, দেতৃবন্ধ নামে বামকেশ্বরতন্ত্রোক্ত নিত্যযোডণীর টীকা. সৌভাগ্যভাম্বর নামে ললিতাসহস্রনামটীক। প্রভৃতি গ্রন্থ ্ তাঁহার করকমল-নিঃস্ত।

ভাক্ষর (বর্ণ্মন্) রিপুঘংঘল, সিংহপুর রাজবংশের জনৈক রাজা। রাজা অচলবর্ণা সমর ঘংঘলের পুত্র। ইঁহারা ঘত্ত-বংশীয় ছিলেন। কপিলবর্জনরাজকন্তা জয়াবলীকে তিনি বিবাহ করেন।

ভাস্করবংশ (রী) সূর্য্যবংশ।

ভাস্করলবণ, (ক্লী) ঔষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত প্রণালী,— সামুদ্র লবণ ১৬ তোলা, সৌবর্চ্চল ১০ তোলা, বিট্লবণ, দৈন্ধব, ধনিয়া, পিপুল, গিপুলমূল, তেজপত্র, কৃষ্ণজীরা, তালীশপত্র, নাগকেশর, চই, অমবেতস এই সকল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মরিচ, জীরা ও ভাঁট, প্রত্যেকে ২ তোলা, দাড়িমের বীজচুর্গ ৮ তোলা, দারুচিনি ও এলাচি ১ তোলা, এই সকল চুর্গ একত্র মিলিত করিয়া ইহা প্রস্তুত করিবে। এই লবণ অর্দ্ধতোলা পরিমাণ তক্র, দধির মাত বা কাঁজির সহিত ভক্ষণ করিতে হয়। ইহা সেবনে বাতলৈম্মিক রোগ, গুল্ল, প্রীহা, উদর, ক্ষয়, অর্ম, গ্রহণী, কুয়, ভগলর, শূল, কাস, কমি মলাগ্রি প্রভৃতি রোগ নই হয়। এই লবণ অগ্নিদীপ্রিকারক ও পাচক। লোক সকলের হিতের জন্ম ভগবান্ ভান্ধর কর্তৃক এই ঔষধ নির্মিত হইয়াছে। এই ঔষধ ভক্ষণ মাত্রে নিশ্রমই সকল প্রকার অজীর্গ নই হয়।

(ভাবপ্রকাশ অগ্নিমান্দা৽)

ভাস্করবর্ণ্মন্, ভগদত্তবংশীর গৌড়ের জনৈক নরপতি। নারায়ণ দেবের বংশধর। প্রীহর্ষ তাঁহাকে আক্রমণ করেন। হিউএন সিয়াংএর বর্ণনান্মসারে জানা যার যে, কামরূপেও তিনি রাজ্জ করিতেন। প্রাগ্জ্যোতিষ দেখ।

ভাস্করবিদ্যা, কারুকর্মনৈপুণ্য। প্রস্তরোপরি বিবিধ চিত্র ও প্রতিমূর্ত্তি প্রভৃতি অঙ্কণ। [ স্থাপত্য দেখ ]

ভাস্করব্রত (ক্লী) ভাস্করোদেশকং ব্রতং। স্থর্য্যের উদ্দেশে যে ব্রত করা হয়, তাহাকে ভাস্করব্রত কহে। ব্রহ্মপুরাণে এই ব্রতের প্রদঙ্গ আছে।

ভাস্করশর্মান্, আয়াজি ভটের পুত্র। ইনি বৃত্তরত্নাকরসেতু-নামে বৃত্তরত্বাকরের একথানি চীকা প্রণয়ন করে।

ভাস্করসপ্তমী (স্ত্রী) বতবিশেষ।

ভাস্করশাস্ত্রী, তত্তবোধনকাব্যপ্রণেতা।

ভাস্করশিষ্য, হোরাশাস্ত্রার্ণবসার-রচয়িতা। ন ইনি সম্ভবতঃ বিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের শিষ্য ছিলেন।

ভাস্করসোম, জনৈক প্রাচীন কবি।

ভাস্করাচার্য্য, ভারতবর্ষের একজন সর্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্। পাটনের ভবানীমন্দির হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায়—

শোণ্ডিল্যবংশে কবিচক্রবর্ত্তী ত্রিবিক্রম জন্ম গ্রহণ করেন, তাঁহার পুত্র ভাস্করভট্ট, তিনি ভোজরাজ কর্তৃক 'বিদ্যাপতি' উপাধি লাভ করেন। ভাস্করের পুত্র গোবিন্দ সর্বজ্ঞ, তৎপুত্র মনোরথ, মনোরথের পুত্র কবীশ্বর মহেশ্বরাচার্য্য। এই মহেশ্বরাচার্য্যর পুত্রের নামই ভাস্করাচার্য্য। ইনি কবিরুন্দের রন্দনীয়, ক্রফভক্ত, সর্বজ্ঞ বিভানিপুণ, এবং সংকীর্ত্তি ও পুণ্যবান্ ছিলেন। এই ভাস্করের নন্দন বেদার্থবিৎ, পণ্ডিতপ্রধান, তার্কিকচক্রবর্ত্ত্বী, গ্রহ্যাগবিশারদ লক্ষ্মীধর। সর্বশাস্ত্রদক্ষ

জানিয়া রাজা জৈত্রপাল তাঁহাকে লইয়া গিয়াছিলেন, তৎস্কৃত রাজা দিংঘণ চক্রবর্তীর দৈবজ্ঞবর চঙ্গদেব। এই চঙ্গদেব ভাস্করাচার্য্যকৃত শাস্ত্রসমূহ বিস্তার হেতু মঠ প্রস্তুত করিয়া-ছিলেন। ভাস্কররচিত দিদ্ধান্তশিরোমণিপ্রমূথ গ্রন্থাবালী এবং তাঁহার বংশীয়গণের রচিত অন্থান্থ গ্রন্থ নিয়মিত ব্যাখ্যাত হইত \*।'

উক্ত শিলালিপি হইতে জানা যাইতেছে যে, ভাস্করাচার্য্যের পিতার নাম মহেশ্বরাচার্য্য, তিনি যে বংশে জন্মিয়া ছিলেন এবং তাঁহা হইতে যে বংশ উদ্ভূত হইয়াছিল, তাহাতে অনেক খ্যাতনামা পণ্ডিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ভাস্করাচার্য্য স্ক্রকত গোলাধ্যায়ের শেষেও এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন,—

"আসীৎ সহকুলাচলাপ্রিতপুরে ত্রৈবিছবিদ্বজ্জনে।
নানাসজ্জনধামি বিজ্জড়বিড়ে শাপ্তিল্যগোত্রো দিজঃ॥
শ্রোতস্মার্তবিচারসারচতুরো নিঃশেষবিছ্যানিধিঃ।
সাধনামবধির্মহেশ্বরক্তী দৈবজ্ঞচূড়ামণিঃ॥৬১
তজ্জপ্তচরণারবিন্দযুগলপ্রাপ্তপ্রসাদঃ স্থধীঃ
মুশ্লোদোধকরং বিদগ্ধগণকপ্রীতিপ্রদং প্রস্টুইম্।
এতদ্যক্তসন্থ্রিত্বভূলং হেলাবগম্যং বিদাং
সিদ্ধাস্তগ্রথনং কুবুদ্ধিমথনং চক্রে কবির্ভাস্করঃ॥" (প্রশ্লাধ্যায়)
ভাস্করাচার্য্যের নিজোক্তি হইতে জানা যাইতেছে যে,
সহাদ্রির পাদদেশে অবস্থিত বিজ্জড়বিড় নামক গ্রামে দৈবজ্ঞচূড়ামণি মহেশ্বরের প্ররুপে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।

সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকাকার মুনীশ্বরের মতে, 'মহারাষ্ট্র দেশের অন্তর্গত বিদর্ভের নিকট গোদাবরীর নাতিদূরে বিভূ (গ্রাম) অবস্থিত, উহার পঞ্চ ক্রোশ দূরে লীলাবতীর মঙ্গলা-চরণে 'গণেশার নমো নীলকমলামলকান্তরে' ইত্যাদি বর্ণিত সেই গণেশের কৃষ্ণবর্ণা প্রতিমা এখনও বিঅমান আছে।।' আহ্মদনগরের ৪০ক্রোশ পূর্ব্বে ভাস্করের জন্মভূমি উক্ত বিজ্গ্রাম অবস্থিত, এবং উহারই ৬।৭ ক্রোশ দূরে লিম্ব নামক গ্রামে কৃষ্ণপ্রস্তরনিশ্বিত গণেশ মূর্ত্তি এখনও দেখিতে পাওয়া যায়।

বিড় ভাস্করের জন্মভূমি হইলেও তাঁহার বংশধরগণ পাটনে গিয়া বাস করেন। এই পাটনের নিকটবর্ত্তী বহালগ্রামেও ভাস্করের ভ্রাতৃবংশীয় গণক অনস্তদেবের আদেশে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয় /

ভাস্বরাচার্য্য নিজ সিদ্ধান্তশিরোমণির শেষে লিথিয়াছেন, "রসগুণপূর্ণমহী (১০৩৬) সম শকন্পসময়েহভবন্মমোৎপত্তিঃ। রসগুণ (৩৬) বর্ষেণ ময়া সিদ্ধান্তশিরোমণী রচিতঃ॥" ৫৮

উক্ত শ্লোকামুসারে ১০৩৬ শকান্দে অর্থাৎ ১১১৪ খুষ্টান্দে ভাস্করাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন এবং ৩৬ বর্ষ ব্য়ঃক্রম কালে (১১৫০ খুষ্টান্দে) তাঁহার সিদ্ধান্তশিরোমণি রচিত হয়। তাঁহার 'করণ কুতৃহল'-রচনাকাল নির্দ্দেশস্থলেও ১০৭৫ শকান্দ লিখিত আছে।

তিনি দিদ্ধান্তশিরোমণি, করণকুতৃহল ও বাদনাভাষ্য রচনা করেন। এতদ্বতীত ভাস্করব্যবহার ও ভাস্করবিবাহপটল নামক হইথানি ক্ষুদ্র জ্যোতি গ্রন্থ তাঁহার রচিত বলিয়া প্রদিদ্ধি আছে।

উক্ত গ্রন্থগুলির মধ্যে সিদ্ধান্তশিরোমণিই সর্বপ্রধান। ইহা ৪ খণ্ডে বিভক্ত-১ম লীলাবতী বা পাটীগণিত (Arithmatic), ২ম বীজগণিত (Algebra), ৩ম গ্রহগণিতাধ্যাম (Astronomy) ও ৪র্থ গোলাধ্যায়। এই চারিখণ্ডেই, ভাস্করাচার্য্যের যথেষ্ট কৃতিত্ব প্রকাশিত হইয়াছে। বদিও তিনি মধ্যমগ্রহের বীজসংস্কার 'রাজমুগাঙ্ক' হইতে ও মধ্যমাধিকারের গ্রহভগণাদি মান ও স্পষ্টাধিকারের পরিধ্যংশাদি সর্বপ্রকার পরিমাণ ব্রদাদিদান্ত হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, এমন কি অয়নগতিও পূর্বাচার্ঘ্যদিগের মতামুদারেই প্রদর্শিত হইয়াছে, তথাপি অনেক স্থলে তিনি এরূপ গভীর গবেষণার পরিচয় দিয়া-ছেন যে, বলিতে কি তাঁহার একমাত্র সিদ্ধান্তশিরোমণি আলোচনা করিলে ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রের সম্যক্ তত্ত্ব জানিতে পারা যায়। ত্রিপ্রশাধিকারে তিনি নানাবিধ অভি-নব সাধনপ্রণালী ও অপূর্ব্ব বুদ্ধি কৌশল দেখাইয়াছেন। শঙ্কু मश्रक्त देष्टे मिक् हा यो गांधन अवर जेम यो खत-मरकात जा खता हा यो हो প্রথম আবিষার করিয়াছেন। পাতসাধন ও গ্রহগণের শর সম্বন্ধেও তিনি পূর্ব্বাচার্য্যগণের অনেক ভ্রম দেখাইয়া দিয়াছেন। যে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব ( Laws of gravitation ) আবি-<u>ক্ষার করিয়া সরু আইজকু নিউটন জগৎ প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই</u> নিউটনের জন্মগ্রহণের প্রায় ৮ শত বর্ষ পূর্ব্বে ভাস্করাচার্য্য নিজ গোলাধ্যায়ে মাধ্যাকর্ষণতত্ত্ব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার করণকুতূহল গ্রন্থ অব-লম্বন করিয়া গ্রহসাধন জন্ম "জগচন্দ্রসারণী" নামে এক প্রকাপ্ত সারণী প্রস্তুত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্যরচিত গ্রন্থ-

সমূহের বহুসংখ্যক টীকা পাওয়া যায়। যথা---

<sup>\*</sup> Epigraphia Indica, Vol. I, p. 340.

<sup>+ &#</sup>x27;আসাদিতি বিজ্ঞাড়বিড় · · বিড়মিতি নামৈকদেশে প্রদিদ্ধং, তৎ কুত্রতি সহ্মনামককুলপর্ব্বতান্তর্গতভূপ্রদেশে মহারাষ্ট্রদেশান্তর্গতবিদর্ভাপরপর্ব্যায়বিরাট-দেশাদপি নিকটে গোদাবর্ব্যাঃ নাতিদূরে নাম সমীপে যক্ষাৎ পঞ্চক্রোশান্তরে "গণেশার নমো নীলকমলামলকান্তরে" ইতি লীলাবত্যা আরম্ভে উক্ত গণেশক্ত প্রদিদ্ধান্তি সা তৃতীয়বর্ণা নাম কৃষ্ণবর্ণান্তি ( মুনীখর )

> লীলাবতাটীকা—নূসিংহপুত্র রামক্বঞ্চ কৃত গণিতামৃতলহরী, নূসিংহনন্দন নারায়ণক্বত পাটীগণিতকৌমুদী, গোবর্জনরচিত গণিতামৃতদাগরী, গণেশ দৈবজ্ঞক্বত বৃদ্ধিবিলাসিনী,
ধনেশ্বর দৈবজ্ঞরচিত লীলাভূষণ, মহীদাস ও মুনীশ্বরক্বত লীলাবতীবিবৃতি, রামক্বঞ্চ দৈবজ্ঞ কর্ভ্ক মনোরঞ্জনা, রামচন্দ্র বিরচিত লীলাবতীভূষণ, স্থ্যদাস দৈবজ্ঞক্বত গণিতামৃতক্পিকা,
বিশ্বেশ্বর ও চন্দ্রশেথর পটনায়কের রচিত যথাক্রমে লীলাবত্যদাহরণ প্রভৃতি উল্লেথযোগ্য। এতদ্বাতীত দামোদর, দেবীসহায়,
পরশুরাম, রামদত্ত, লক্ষ্মীনাথ, বৃন্দাবন, শ্রীধর প্রভৃতির টীকাও
পাওয়া যায়।

২ ৰীজগণিতটীকা—জ্যোতিষীক্ষণরচিত বীজনবাস্কুর, রাম-কৃষ্ণ দৈবজ্ঞের বীজপ্রবোধ, পরমস্থ্যরচিত বীজন্বত্তিকর্মগতা।

ত গ্রহগণিতাধ্যায় ও ৪ গোলাধ্যায়ের টীকা। গ্রহলাঘব-কার গণেশ দৈবজ্ঞ ও তংপ্রপৌত্র রচিত শিরোমণিপ্রকাশ উল্লেখযোগ্য। এ ছাড়া নৃদিংহ, মুনীশ্বর ও গোপীনাথের রচিত টীকা পাওয়া যায়।

স্থ্যদাস স্থ্যপ্রকাশ নামে ও রঙ্গনাথ 'মিতভাষিণী' নামে সমগ্র সিদ্ধান্তশিরোমণির টীকা প্রণয়ন করিয়া গিয়াছেন।

ভাস্করানন্দ স্থামী, কাশীস্থ জনৈক সাধু ও যোগী। বেদান্ত শাস্তে ইহার ব্যুৎপত্তি ছিল। তৎসম্বন্ধে তদ্রচিত কএকথানি (টীকা)গ্রন্থ পাওয়া যায়। তৈলক স্বামীর তিরোধানের পর ইনি কাশীক্ষেত্রে প্রাসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

ভাক্ষরাবর্ত্ত (পুং) স্ক্রেশতোক্ত শিরোরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—
স্র্যোদয়কালে চকু ও জনেশে মন্দ মন্দ বেদনা আরম্ভ
হইয়া ক্রমশঃ স্থ্যের প্রথরতার সহিত বৃদ্ধি হয়, এবং স্থ্য
পশ্চিমপথাবলম্বী হইলে ক্রমশঃ অন্ত গমনের সহিত বেদনার
হ্রাস হইতে থাকে। ইহাকে ভাস্করাবর্ত্ত বা স্থ্যাবর্ত্ত রোগ
কহে। ইহা ত্রিদোষজ রোগ, কথন বা শৈত্য এবং কথন বা
উষ্ণক্রিয়াতে ইহার প্রশমন হয়। (স্ক্রুশ্ত শিরোরোগাধি॰)

ভাস্করামৃতাভ (ক্লী) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—বাসকছাল, মুথা, খেতপুনর্গবা, বৃহতী, বেড়েলা ও শতমূলী ইহাদের প্রত্যেকের > পল পরিমিত্ত রসে মার্জিত করিয়া সহস্র পুটিত অন্ত, শতমূলীর রসে ভাবনা দিয়া বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ইহার মাত্রা ও অমুপান রোগীর বলাবল ও অবস্থা দেখিয়া নিরূপণ করিতে হইবে। এই ঔষধ সেবনে সকল প্রকার শূল, অম্লপিত্ত, কামলা ও রক্তপিত্ত প্রভৃতি রোগ আশু প্রশমিত হয়। (ভৈষজ্যরত্না৽ অম্লপিত্রাধি৽)

ভাস্করি (পুং) ভাস্বরস্থাপত্যং ইঞ্। ১ বৈবস্বত মনু। ২ কর্ণ। ৩ মুনিভেদ। (ভারত শান্তিপ• ৪৭ অ॰) ভাস্করীয় (ত্রি) ভাস্কর সম্বন্ধীয়।

ভাস্করেষ্টা (স্ত্রী) ভাষরস্থ ইষ্টা। আদিত্যভক্তা নতা।

ভাস্ত্রায়ণ (ক্লী) ভন্ত্রা-ফক্ (পা ৪।২।৮০) ভন্তা সম্বন্ধীয়।

ভাস্মন (ত্রি) ভশ্সনো বিকারঃ অণ্মনস্তথাৎ ন টিলোপঃ। ভশ্বিকার।

ভাস্মায়ন (পুং) ভশ্মনো গোত্রাপত্যং ফঞ্। ভশ্ম ঋষির গোত্রাপত্য।

ভাস্থৎ (পুং) ভাসঃ সন্তাম্যেতি ভাস্ (তদস্যান্তামিরিতি
মতুপ্। পা ৫।২।৯৪) ইতি মতুপ্ মস্ত ব। ১ হৃষ্য। ২ অর্করুক্ষ। ৩ দীপ্তি। ৪ বীর। (ত্তি) ৫ দীপ্তিবিশিপ্ত।
"যং সর্কবিশলাঃ পরিকল্পা বংসং মেরৌ স্থিতে দোগ্ধরি দোহদক্ষে।
ভাস্বন্তি রক্মানি মহৌষধীশ্চ পৃথুপদিষ্টাং ছহ্ছর্ধ রিত্তীম্॥"
(কুমার ১) ৬ প্রকাশক। (মহু ১)৭৭)

ভাস্বৎকবিরত্ন, সরোজকলিকাপ্রণেতা।

ভাস্বর্তা (স্ত্রা) ভাস্বৎ-স্তিরাং গ্রীষ্ট্র নদীভেদ। (ভারত বনপ॰) ২ উধন্, গরুর পালান। ও দীপ্তিমতী। ৪ জ্যোতি-গ্রন্থ বিশেষ। ভাস্বতীর মতান্ত্রসারে চক্ত ও স্থ্য গ্রহণ গণনা হইয়া থাকে।

ভাস্বর (পুং) ভাসতে ইতি ভাস্ (স্থেশ ভাস পিসক লোব রচ্। পা অহা ১৭৫) বরচ্। ১ দিন। ২ স্থ্য। (ত্রি) ও দীপ্তিযুক্ত। ৪ স্থ্যের অন্তচর বিশেষ। ভগবান্ স্থ্য তারকান্তর বধের সময় স্কলের সাহায্যের জন্ম ইহাকে দিয়াছিলেন। (ভারত ১৪৫।৬০) (স্ত্রী) কুঠোষধ। (শক্চং)

ভিঃথরাজ ( পুং) কাশীরাধিপতি কুলরাজের একজন ভ্রাত্ব্য। "ভ্রাত্ব্যো ভিঃধরাজাধ্যঃ কুলরাজস্ত কোপনঃ।"

(রাজতরঙ্গিণী ৮।২৩১৬)

ভিক (দেশজ) ভিক্ষা।

ভিক্ষ > লোভ। ২ ভিক্ষা, যাচ্ঞা। ৩ লাভোক্তি। ৪ ক্লেশ।
ভাদি • আত্মনে • দিক • ক্লেশার্থে অক • সেট্। লট্ ভিক্ষতে।
লোট্ ভিক্ষতাং। লিট্ বিভিক্ষে। লুঙ্ অভিক্ষিট্।

ভিক্ষণ (ক্লী) ভিক্ষাকরণ, যাচন।

ভিক্ষা (স্ত্রী) ভিক্ষ্ বাচনাদৌ (গুরোশ্চ হলঃ। পা এতা১০২) ইতি অ, ততপ্তাপ্। ১ বাচন। চলিত, চাওয়া, মাগা। পর্য্যায় বাচ্ঞা, অর্থনা, অর্দনা, প্রার্থন, বাচনা। (শব্দরত্না৽)

"বাণিজ্যে বসতে লক্ষ্মীস্তদৰ্ধং কৃষিকৰ্ম্মণি। তদৰ্ধং রাজসেবায়াং ভিক্ষাং নৈব চ নৈব চ॥" (চাণক্য) ২ সেবা। ৩ ভৃতি। ৪ ভিক্ষিত বস্তু। শাতাতপ "গ্রাসমাত্রা ভবেদ ভিক্ষা" পরিমাণ নির্দেশ করিয়াছেন। মন্তুতে লিখিত আছে— "কুইত্বিভ্ৰালক শৈৰ্যমতিথিং পূৰ্ব্বিশাশ্যেও। ভিক্ষাঞ্চ ভিক্ষবে দ্যাদিধিবদ্ ব্ৰহ্মচারিণে॥" (মন্তু ৩৯৪) গৃহী বলিকর্ম্ম-সমাপনের পর স্ব্বাত্তে অতিথিকে ভোজন করাইবেন এবং ভিক্ষ্ক বা ব্ৰহ্মচারীকে যথাবিধি ভিক্ষা দিবেন। গৃহীর এই ভিক্ষাদান অশেষ পুণ্যজনক।

ব্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয়ের উপনয়নের পর, গুরুগৃহে অবস্থানের পূর্বে ভিক্ষা করিয়া যাহা লাভ হয়, তাহা গুরুকে দিয়া তদ্-গৃহে অবস্থান করিতে হয়। মন্তুতে লিখিত আছে যে, ব্রহ্ম-চারিগণ সূর্য্যের উপাসনার পর তিনবার অগ্নি-প্রদক্ষিণ করিয়া যথাবিধি ভিক্ষাচরণ করিবেন।

উপনীত ব্রাহ্মণ-ব্রহ্মচারী পূর্বের 'ভবং' শব্দ উচ্চারণ করিয়া ভিক্ষা করিবেন, অর্থাৎ 'ভবতি! ভিক্ষাং দেহি।' পুরুষ হইলে 'ভবন্ ভিক্ষাং দেহি' এই কথা বলিবেন।' ক্ষত্রিয়েরা ভবং শব্দ মধ্যে 'ভিক্ষাং ভবতি দেহি।' বৈশ্রেরা ভবং শব্দ শেষে 'ভিক্ষাং দেহি ভবতি' এই কথা বলিয়া ভিক্ষা করিবেন।

মাতা, ভগিনী, মাতৃষদা বা বে স্ত্রীলোক ব্রন্ধচারীকে প্রত্যাখ্যান না করেন, তাঁহাদের নিকট ব্রন্ধচারী প্রথমে ভিন্দা করিবেন। প্রতিদিন প্রয়োজনাত্মরূপ ভিন্দা সংগ্রহ হইলে ভাহা অকপটমনে গুরুকে সমর্পণপূর্বক গুরুগৃহে অবস্থান করিবেন। (মতু ২অ॰)

বাজ্ঞবন্ধ্যসংহিতার লিখিত আছে, ব্রহ্মচারী গুরুগৃহে স্বীয় জীবন্যাত্রা নির্বাহের জন্ম বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণালয়ে ভিহ্মা করিবেন। ( যাজ্ঞবন্ধ্য সং ১২৮-৩• )

স্বজাতি অথবা সকলবর্ণের নিকট ব্রন্ধচারী ভিক্ষা করিতে পারিবেন, কিন্তু পতিত, বেদযজ্ঞাদি-বিহীন, গুরুকুল, জ্ঞাতি-কুল ও বন্ধু ইঁহাদের নিকট কথনও ভিক্ষা করিবেন না। যদি কাহারও নিকট ভিক্ষা না পাওয়া যায়, তাহা হইলে ইহাদের নিকট ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারিবেন। তাহাতে কোন দোষ হইবে না, কিন্তু পূর্বোক্তের নিকট যদি ভিক্ষালাভ হইবার সন্তাবনা থাকে, এবং তাহাদের নিকট না যাইয়া ইহাদের নিকট ভিক্ষা করেন, তাহা হইলে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হয়। \*

"স্বজাতীয়গৃহেধেব সার্ববর্ণিকমেব বা।
 ভক্ষাস্থাচরণং প্রোক্তং পতিতাদিবিবর্জ্জিতম্॥
 বেদয়ইজ্জরহীনানাং প্রশন্তানাং স্বকর্মান্ত।
 ব্রহ্মচার্যাহরেক্তৈক্ষাং গৃহেভ্যঃ প্রয়তোহরহম্॥
 গুরোঃ কুলে ন ভিক্লেত ন জ্ঞাতিকুলবন্ধুয়্।
 অলাভে স্বস্থাগেহানাং পূর্ববং পূর্ববং বিবর্জয়েৎ॥" ইত্যাদি।
 কুর্মপু৹ উপবি৹ ১১ জ্ঞ০)

ভিক্ষাদান অবশ্বকর্ত্তব্য। যাহার যেরূপ বিভব, তিনি
তদমুসারে ভিক্ষা দিবেন। গ্রাসপরিমাণে ভিক্ষা দিতে হয়।
"ভোজনং হস্তকারং বা অগ্রং ভিক্ষামথাপি বা।
অদন্ধ নৈব ভোক্তব্যং যথাবিভবমাত্মনঃ॥
গ্রাসপ্রদানাদ্রিক্ষা স্থাৎ অগ্রং গ্রাসচতুষ্ট্রম্।
অগ্রাচ্চতুর্গুণং প্রাহুর্হস্তকারং দ্বিজ্যান্তমাঃ॥" (আছিকভন্ত্র)
বক্ষচারী ব্যতীত যে কোন ব্যক্তি ভিক্ষুকর্মপে উপস্থিত
হইলে তাহাকে ভিক্ষা দেওয়া আবশ্রক।

ব্যাধিগ্রস্ত, অন্নহীন, কুটুম্ববিতাড়িত, ও পথক্লান্ত ইহাদের ভিক্ষাচর্য্যা বিহিত হইয়াছে।

"ব্যাধিতভারহীনন্ত কুটুম্বাৎ প্রচ্যুতন্ত চ।
অধ্বানং বা প্রপন্নন্ত ভিক্ষাচর্য্যং বিধীয়তে ॥" (বিষ্ণুপু•)
গৃহীর আলয়ে বে দিন অতিথি বা ভিক্ষুক না আইসে, সেই
দিন গৃহী ভিক্ষিত বস্তু গাভীকে ভোজন করাইবে বা অগ্নিতে
নিক্ষেপ করিবে।

"ভিক্ষুকাভাবে চাগ্রং গোভ্যো দছাৎ অগ্নৌ বা ক্ষিপেৎ ॥" (বিষ্ণুসংহিতা)

ভিক্ষাক (পুং) ভিক্ষতে ইতি ভিক্ষ্-(জন্নভিক্ষ্ট্রনুষ্ঠরঙঃ
যাকন্।পা থাবা১৫৫) ইতি যাকন্। ভিক্ষ্ক।
ভিক্ষাকর গুপ্তা, রায়মুকুটগৃত জনৈক গ্রন্থকার।
ভিক্ষাকরণ (ক্রী) ভিক্ষায়াঃ করণং। ভিক্ষাকার্য্য, ভিক্ষা করা।
ভিক্ষাকরি (স্ত্রী) ভিক্ষাক বিত্বাৎ জীয়। ভিক্ষ্কী। (মুগ্ধবোধব্যাণ)
ভিক্ষাচর (পুংস্ত্রী) ভিক্ষাং চরতীতি ভিক্ষা-চর (ভিক্ষাসেনাদায়েযু চ। পা থাবাব।) ইতি ট। ১ ভিক্ষ্ক। ২ কাশ্মীররাজ স্বনামধ্যাত ভোজনরপতির পুত্র।
পরাজ্ঞাং বিভব্মত্যাং যং ভোজো হর্যন্পাত্মজঃ।
জাতং মৃতদ্বিপ্রিপ্রানন্তরং গুক্তিঃ শিশুম্।
আয়ুদ্ধানৈ স্তমাবদ্ধাভব্যভিক্ষাচরাভিধ্য ॥" (রাজ্তর ৮০১৭)

ভিক্ষাচরণ (ক্রী) ভিক্ষারাশ্চরণম্। ভিক্ষাচরণ্য ভিক্ষাচরণ্য ভিক্ষাচরণ্য ভিক্ষাচরণ্য ভিক্ষাচরণ্য ভিক্ষাচরণ্য ভিক্ষাচরণ ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন ভিক্যাচন ভিক্ষাচন ভিক্যাচন ভিক্ষাচন ভিক্ষাচন

ভিক্ষাটন (ক্রী) ভিক্ষার্থমটনম্। ১ ভিক্ষার্থ গমন। সারংও প্রাতঃকালে ভিক্ষার জন্ম গমন করিতে নাই। (কূর্মপুণউং১৫অ০)

"অর্দ্ধং দানববৈরিণা গিরিজয়াপ্যর্দ্ধং হরস্থাহতং দেবেথং জগতীতলে অরহরাভাবঃ সমুন্মীলতি। গত্মা বারিধিমন্বরং শশিকলা নাগাধিপঃ ক্ষাতলং সর্বজ্ঞত্বমধীশ্বর্থমগমৎ ত্বাং মাঞ্চ ভিক্ষাটনম্॥" (উদ্ভট) ২ শাঙ্কধিরপদ্ধতিধৃত জবৈক কবি।

ভিক্ষাদি (পুং) ভিক্ষা আদি করিয়া পাণিক্যক্ত শব্দগৰ।

গণ—যথা ভিক্ষা, গভিণী, ক্ষেত্ৰ, করীষ, অঙ্গার, চর্মন্, সহস্র,
যুবতি, পদাদি, পদ্ধতি, অথবন্, দক্ষিণামত, বিষয় ও শ্রোত্র।
সমূহ অর্থে এই গণের উত্তর অণ্প্রত্যর হয়। (পাণিনি)
ভিক্ষার (ক্লী) ভিক্ষালব্ধমন্ন্য, ভিক্ষা দারা প্রাপ্ত অন্ন।
ভিক্ষাপাত্র (ক্লী) ভিক্ষাহরণার্থং পাত্রং মধ্যপদলোপি কর্ম্মধাণ।
ভিক্ষাহরণার্থ পাত্র, বে পাত্রে করিয়া ভিক্ষা করা হয়।
২ ভিক্ষাদানসম্প্রদান ব্রহ্মচারী প্রভৃতি।

ভিক্ষাপ্রচার (পুং) ভিক্ষার্থং প্রচারঃ। ভিক্ষার জন্ম গমন।
ভিক্ষাভুজ (ত্রি) ভিক্ষালোজী, ভিক্ষা দারা উদরপূরক।
ভিক্ষামানব (পুং) ভিক্ষ্ক মানব।
ভিক্ষায়ণ (ক্রী) ভিক্ষার্থ ভ্রমণ।

ভিক্ষার্থিন্ ( ত্রি) ভিক্ষা-অর্থ-ইনি। ভিক্ষাপ্রার্থী, ভিক্ষ্ক।
ভিক্ষাবৎ ( ত্রি ) ভিক্ষা-অন্ত্যর্থে মতুপ্ মন্ত ব। ভিক্ষাকারী।
ভিক্ষাবৃত্তি ( ত্রি ) ভিক্ষা বৃত্তিজীবিকা যন্ত। ভিক্ষ্ক, ভিক্ষো-পজীবী, যাহার ভিক্ষাই জীবিকা।

ভিক্ষাশিন্ (ত্রি) ভিক্ষাং অশ্লাতীতি অশ-ণিনি। ভিক্ষ্ক।
"ভিক্ষাশিত্ব (ক্রী) ভিক্ষাশিনো ভিক্ষ্কস্থ ভাবঃ ত্ব। পৈশুন্থ। ভিক্ষাশাত্ব (ক্রী) ভিক্ষাশিনো ভিক্ষ্কস্থ ভাবঃ ত্ব। পৈশুন্থ। ভিক্ষাহার (পুং) ভিক্ষালন্ধঃ আহারঃ। ভিক্ষার। ভিক্ষিতব্য (ত্রি) ভিক্ষ্-তব্য। প্রার্থিতব্য। ভিক্ষিক্র (ত্রি) ভিক্ষাকারী তাপস। দ্রিয়াং গ্রীপ্।

"ভিক্ষিণ্যাঃ শমর্ত্তায়া মম মাতুরিহাগ্রতঃ ॥"(রামায়ণ ২।২৯।১৩)
ভিক্ষু (পুং) ভিক্ষ-বাচনে (সনাশংসভিকু উঃ। পা ৩২।১৬৮)
ইতি উ। ব্রক্ষচর্য্যাদি আশ্রম-চতুষ্টরের অন্তর্গত চতুর্থাশ্রমী।
এই আশ্রম শেষ আশ্রম। এই ভিক্ষু শব্দ ধর্মী ও ধর্মপর।
পর্য্যায়,—পরিব্রাজ,কর্মনিন্ পারাশরিন্, মন্বরিন্, পরিব্রাজক,
পরাশরী, ব্রজক। ব্রক্ষচর্য্য, গার্হ স্থ, বানপ্রস্থ ও ভিক্ষু এই
চারিটী আশ্রম। বিষ্ণুপ্রাণে এই আশ্রমের লক্ষণাদির
বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

তৃতীয় আশ্রমের পর পুত্র, কলত্র ও সমুদয় দ্রব্যে সেহশৃত্য ও মাৎসর্য্য পরিত্যাগ করিয়া চতুর্থ আশ্রমে প্রবেশ
করিবেন। ভিক্ষ্বাক্তি ধর্মা, অর্থ ও কামরূপ তিবর্গসাধন
সমুদায় এবং বাগাদির অষ্টান পরিত্যাগ করিবেন। শত্রু,
মিত্র, ক্ষুদ্র ও বৃহৎ সকল প্রাণীরই সমান মিত্র ইইবেন। বাক্য,
মন বা কর্মা দারা জরায়ুজ, অগুজ প্রভৃতি কোন জীবেরই
কথন অনিষ্টাচরণ করিবেন না। সর্বাদা যোগরত থাকিবেন
এবং সকলের সঙ্গত্যাগ করিবেন। গ্রামে এক রাত্রি ও
নগরে পঞ্চরাত্রি বাদ করিবেন, ইহার অধিককাল থাকিবেন
না, ইহার মধ্যেও রেস্থানে প্রীতি জ্বে ও দ্বেষ না হয়, এরূপ

স্থানে থাকিবেন। যে সময় গৃহস্থের পাকাদির অগ্নি নির্বাণ ইইবে, যে সময় সকলেরই আহার শেষ হইয়া যাইবে, সেই সময় ভিকার জন্ম ব্রাহ্মণাদির গৃহে উপস্থিত হইবেন। যিনি আশ্রমে শারীরিক অগ্নিকে অগ্নিহোত্ররূপে স্বশরীরে সংস্থাপন-পূর্বক ভিকাররূপ হবিঃসমূহ দারা নিজমুখে হোম করেন, এবং চৈতন্তরূপ অগ্নি দারা কর্ম্ম সকল দহন করিতে সমর্থ হন, তিনিই উত্তম লোক প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (বিষ্ণুপুত এ৯অঃ)

মার্কণ্ডেরপুরাণে লিখিত আছে যে, ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, ও বানপ্রস্থ আশ্রমের পর ভিক্ষুনামক চরম আশ্রম। এই আশ্রমে ভিক্ষুগণ সর্ক্রমঙ্গপরিত্যাগ, ব্রহ্মচর্য্য, কোপবিসর্জ্জন, ইন্দ্রিরসংযম, একবিধ আবাসে চিরকাল বাসত্যাগ, কর্ম্মত্যাগ, ভিক্ষালন অন্নে একবার মাত্র আহার, আত্মজানাববোধেছা এবং আত্মদমন এই সকল সর্ক্রদা যত্নের সহিত্
অমুষ্ঠান করিবেন। ইহাই ভিক্ষ্দিগের সনাতন ধর্ম। সত্য, শৌচ, অনুস্রা প্রভৃতি বর্ণাশ্রমের সাধারণ ধর্ম, ভিক্ষুগণ তাহার প্রতিও বিশেষ দৃষ্টি রাথিবেন। (মার্কণ্ডেরপুত ২৮অঃ)

বাদ্ধণ ব্দ্ধার্থ্য-আশ্রমের পর ভিক্ষু-আশ্রম গ্রহণ করিতে পারেন। এই আশ্রমে তিনি স্থগ্যংখরহিত, আশ্রয়-শৃত্য, জিতেন্দ্রিয়, শম ও দমগুণসম্পান, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, ভোগ-কামনা-শৃত্য ও নির্বিকার-চিত্ত হইবেন। এইরূপ ধর্ম্মা-চরণের পর তাঁহার ব্দ্ধাপদ লাভ:হয়। (ভা৽ভীত্ম•বর্ণাশ্রম•প•)

নির্গমিদ্ধতে ভিকুদিগের ধর্ম এবং কর্মের পদ্ধতি এইরপ লিখিত আছে,—ভিকুগণ প্রাতঃকালে উঠিয়া 'ব্রহ্মণস্পতে' এই মন্ত্র জপ করিয়া দণ্ডাদি রাখিয়া দিবেন, পরে মলমূত্র ত্যাগ করিবেন। মলমূত্রত্যাগের পর গৃহস্থদিগের যেরূপ শৌচ বিহিত হইয়াছে, তাহার চতুগুণ শৌচ করিবেন। তৎপরে আচমন করিয়া পর্ব্ব ও দাদশী দিন ভিন্ন অন্ত সকল দিনে প্রণব দারা দন্তধাবন ও বহিঃকটিপ্রক্ষানন করিয়া জলতর্পণ ব্যতীত স্নান সমাপন করিবেন। তদনন্তর বস্ত্রাদি পরিধান করিয়া কেশবাদির তর্পণ, 'ওঁ ভ্রুপিয়ামি' ইত্যাদি ব্যাহৃতি দারা তর্পণ করিবেন। পরে ত্রিকালে যথাবিহিত পূজা ও জপ হোমাদির অনুষ্ঠান বিধেয়। বাহুল্যভ্রে প্র সকল লিখিত হইল না \*।

[ নির্ণয়সিন্ধতে বিশেষ বিবরণ জপ্টব্য। ]

<sup>\*</sup> অথ ষতিধৰ্মাঃ,—প্ৰাতক্ৰথায় ব্ৰহ্মণশ্পতে ইতি জপিছা দণ্ডাদীনি মূদক্ষ নিধায় মূত্ৰপুৱীষয়োগৃহস্থততুৰ্ত্ত গং শৌচং কুত্বাচম্য পৰ্বৰাদশীবৰ্জ্জং প্ৰণবেন দস্তধাবনং কুত্বা তেনৈব মূদা বহিঃকটিং প্ৰহ্মাল্য জলতপ্ণবৰ্জ্জং স্নাদ্ধা পুন-ৰ্জজ্বে প্ৰহ্মাল্য বস্ত্ৰাদীনি গৃহীত্বা কেশবাদিনমোহস্তনামভিন্তপ্য়িদ্ধা ওম্ ভূম্বৰ্পয়ামি ইত্যাদি ব্যস্তমমন্তব্যাহৃতিভিন্তপ্য়েদিত্যাদি।" (নিৰ্ণয়দিকু)

বিষ্ণু-সংহিতায় চতুর্থ আশ্রমের বিষয় এইরূপ অভিহিত হইরাছে,—এক্ষচর্যা, গার্হস্থ ও বানপ্রস্থ এই তিন আশ্রমে আসক্তি-নিবৃত্তি হইলে, প্রাজাপত্যযাগের পর সর্বস্থ দক্ষিণা দিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হয়। এই যাগের বিষয় যজুর্বেদীয় উপাধ্যান গ্রন্থে বিহিত হইরাছে।

ভিক্ষু আপনাতে অগ্নি আরোপিত করিয়া ভিক্ষার জন্ম গ্রামে প্রবেশ এবং সাত বাটীতে ভিক্ষা গ্রহণ করিতে পারি-বেন। ভিক্ষা না পাইলে ব্যথিত হইবেন না। ভিক্সকের নিকট ভিক্ষা করিবেন না। লোকের আহার হইয়া গেলে এবং উচ্ছিষ্ট পাত্র সকল নিরাকৃত হইলে মুখ্য পাত্র, দাকুময় পাত্র বা অলাবুপাত্রে ভিক্ষা করিবেন। ভিক্ষুর এই সকল পাত্র জল দারা শুদ্ধ হইবে। পরিত্যক্ত বাটী বা বুক্ষমূলে নিশাযাপন করিবেন। গ্রামে এক রাত্রির অধিক বাদ করি-বেন না। কৌপীন ও বহিবাস ব্যতীত দ্বিতীয় পরিধেয় ব্যবহার করিবেন না। পদক্ষেপ করিবার সময় পথ দেখিয়া চলিবেন। বস্ত্রপৃত-জল-গ্রহণ, সত্যপৃত-বাক্যপ্রয়োগ এবং মনঃপৃত আচরণ করিবেন। মরণ অথবা জীবন আকাজ্জা করিবেন না। পরে অপমান করিলে তাহা সহ্ত করিবেন, কিন্ত নিজে কাহাকেও অপমান করিবেন না। ভিক্সুর কাহাকে व्यागीर्ताम वा नमस्रात कत्रा विषय नरह। जिक्क व्यागायाम, ধারণা ও ধ্যানতংপর হইবেন। সংসারের অনিত্যতা, শরীরের অশুচিতা, জরা দারা রূপবিপর্য্যয়, শারীরিক ও মানসিক, আগন্তুক ও স্বাভাবিক ব্যাধি দারা উপতাপ, গর্ভে মূত্র-পুরীষ মধ্যে অবস্থিতি, তাহাতে শীতোঞ্চ-হঃখানুভব, জন্মি-বার সময় যোনিসঙ্কটনির্গম এবং তজ্জ্ঞ বিশেষ ষম্ভ্রণা, वानाकारन मृह्छा, अङ्बल्पन अशीरन अवस्नान, अधायरन বহুক্লেশ, যৌবনে বিষয়প্রাপ্তির জন্ম বিশেষ আয়াস, অসৎ কার্য্য করিয়া বিষয় লাভের পর, তদীয় ভোগবশতঃ नत्रकगमन, অপ্রিয়ের সংসর্গ, প্রিয় জনের বিরহ, নরকে মহাত্রুথ এবং সংসার অনিত্য, সংসারে কিছুই স্থুখ নাই ইত্যাদি বিষয় সর্ব্বদা আলোচনা করিবেন ও সর্ব্বদা ধ্যাননিরত থাকিবেন। খ্যানের সময় চরণদ্বয় উক্দয়ে, এবং দক্ষিণকর বামকরে, রাথিয়া স্থিরচিত্তে পরমাত্মচিন্তায় নিরত থাকি-বেন। দৃষ্টি নাসিকাগ্রে স্থির রাখিতে হইবে। তথন ভিকু একাগ্র মনে নির্ভয় ও প্রশান্তচিত্ত হইয়া চতুর্বিংশতি তত্ত্বের অতীত, নিত্য, ইন্দ্রিয়াতীত, নিগুণ, সর্বজ্ঞ, সর্বতঃপাণি-পাদান্ত সর্বতোহক্ষিশিরোমুখ, পরব্রন্ধের ধ্যান করিবেন। এইরূপ করিতে করিতে পরম পদ লাভ হইয়া থাকে।

(বিষ্ণুসংহিতা ৯৫-৯৮ অ০)

হারীতসংহিতায় লিখিত আছে যে, চতুর্থ আশ্রমের নাম ভিক্ষু বা সমাস। শ্রদার সহিত এই আশ্রমায়্পান করিলে, ভববন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারা বায়। বানপ্রস্থাশ্রমে থাকিয়া সকল প্রকার পাপ ধ্বংস করিতে পারিলে,এই আশ্রমে অধিকার জন্মে। বানপ্রস্থাশ্রমে অবস্থিত হইয়া পিতৃর্গণ, দেবর্গণ মহুষ্যগণ উদ্দেশে দান ও শ্রাদ্ধ করিয়া এবং আপনার অগ্রিক্রা সমাপনের পর, পূর্ব্ব অথবা উত্তর্নিক্ লক্ষ্য করিয়া এই আশ্রম গ্রহণ করিতে হইবে। এই আশ্রম গ্রহণ করিবার সময় বৈবাহিক অগ্রি সঙ্গে লইতে হইবে। এই আশ্রম-গ্রহণের পর দ্বীপ্রাদির সহিত আলাপ বিধেয় নহে। ভিক্ষ্ চতুরঙ্গুল পরিমিত কৃষ্ণ গোবালরজ্জু দারা বেষ্টিত, সমপর্ব্ব, প্রশস্ত ও বেণুনির্দ্বিত ত্রিদণ্ড গ্রহণ করিবেন। ইনি আচ্ছাদন বাস, কৌপীন, শীতনিবারণী কয়া এবং পাছকাদ্ম এই সকল দ্ব্য ভিন্ন অন্ত কোন দ্ব্য সংগ্রহ করিবেন না।

ভিক্ষু এই সকল দ্রব্য লইয়া সন্ন্যাসগ্রহণপ্রক উত্তম তীর্থে গমন, মন্ত্রপূত বারি দারা আচমন ও তৎপরে দেব-গণের তর্পণ করিয়া সূর্যাদেবকে সমন্ত্রক প্রণাম করিবেন। অনন্তর পূর্বে মৃথে উপবিষ্ট হইয়া যথাশক্তি গায়ত্রীজপাত্তে পরব্রন্দের ধ্যানে নিমগ্ন হইবেন। ইনি প্রতিদিন আপনার প্রাণ ধারণের জন্ম ভিক্ষায় গমন করিবেন। সায়ংকালে ব্রাহ্মণগণের গৃহে উপস্থিত হইয়া দক্ষিণ হস্ত দ্বারা সম্যক কবল প্রার্থনা করিবেন। বাম করে পাত্র স্থাপন করিয়া দক্ষিণ হস্ত দারা উহা সংগ্রহ করিতে হইবে। ভিক্ষু ভক্ষ-ণোপযোগী অন সংগ্রহ করিবে, তৎপরে সেই অগ্রত শুচিদেশে স্থাপন করিয়া সমাহিত্চিত্তে চতুরঙ্গুল ঘারা গ্রাসমাত্র অন আচ্ছাদন করিয়া পৃথক্ পাত্রে রাখিবেন। পরে তাহা স্থ্যাদি ভূতদেবগণকে প্রদান করিয়া পাত্রদরে বা একপাত্রে ভোজন করিবেন। আচমনের পর নিদিধ্যা-সনপূর্বক ভগবান ভাস্করের উপাদনা করিবেন। সায়ংকালে সন্ধ্যাবন্দনাদি করিয়া দেবগৃহাদিতে রাত্রিয়াপন করা বিধেয়। এই সময় তিনি হাদয়পদ্মে ব্রহ্মকে ধ্যান করিবেন। ইহাতেই তাঁহার মুক্তিলাভ হইবে। (হারীতসং ৭ অ॰)

হারীতের মতে ভিক্ষু কুটীচর, বহুদক, হংস ও প্রমহংস এই চারি শ্রেণীতে বিভক্ত।

"চতুর্বিধা ভিক্ষবস্ত প্রোক্তাঃ দামাগুলিঙ্গিনঃ।
তেষাং পৃথক্ পৃথগ্জানং বৃত্তিভেদাৎ ক্বতং শ্রুতম্ ॥
কুটীচরো বহুদকো হংসশৈচৰ তৃতীয়কঃ।
চতুর্থঃ পরমো হংসো যো ষঃ পশ্চাৎ স উভ্সঃ॥" (হারীত)
এই চারি শ্রেণীর ভিক্ষুর মধ্যে পর পরই শ্রেষ্ঠ। কুটীচর

ও হংস শিবলিঙ্গ অর্চনা করেন, বহুদক দেবপূজায় রত থাকেন, কেবল পরমহংসই প্রণব-রূপ ও জ্ঞানার্যশীলন করিয়া খাকেন। স্তসংহিতায় জ্ঞানযোগধণ্ডে এই চারি শ্রেণী ভিক্ষুর রৃত্তি প্রভৃতির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—কুটীচর সন্ন্যাসগ্রহণপূর্বক স্বীয় গৃহে বা স্ববন্ধগৃহে অবস্থান এবং ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিবেন। শিথাধারণ, যজ্ঞোপবীত, ত্রিদও ও কমওলুধারণ, কাষায় বস্ত্রপরিধান, ও ভনাচারী হইয়া থাকিবেন। ইহাদের ত্রিসন্ধ্যা গায়ত্রীর রূপ চিন্তা সর্বাধা বিধেয়। সর্বাক্ষে ভন্মলেপন ও ললাটে ত্রিপুণ্ড্র-ধারণ এবং প্রতিদিন শ্রন্ধাসহকারে শিবার্চনা করা আবশ্যক।

বহুদক—সন্ন্যাসাশ্রম অবলম্বন ও বন্ধুপুত্রাদি পরিত্যাগ করিয়া সাত গৃহে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা নির্মাহ করিবেন। এক গৃহের অন্ন গ্রহণ করিবেন না। গোপুচ্ছ-লোমের রজ্ম্ ছারা বদ্ধ ত্রিদণ্ড, শিক্য, জলপাত্র, কৌপীন, কমগুলু, গাত্রাচ্ছাদন, কন্থা, পাছকা, ছত্র, পবিত্র চর্ম্ম, রুজাক্ষমালা, মোগপট্ট, বহির্বাস, খনিত্রী ও ক্রপাণ ধারণ করিবেন। সর্মাঙ্গে ভস্ম-লেপন এবং ত্রিপুণ্ড্র, শিখা ও যজ্ঞোপবীত ধারণ করা বিধেয়। বেদাধ্যয়ন ও দেবতারাধনায় রত হইয়া সর্ম্বাদা বাক্যপরি-ত্যাগ এবং ইষ্ট দেবতাচিন্তনে তৎপর হইবেন। সন্ধ্যাকালে গায়ত্রীরূপ এবং স্বধ্ব্মোচিত ক্রিয়ামুগ্রানে প্রবৃত্ত থাকিবেন।

হংস—ভিক্ষু কমণ্ডলু, শিক্য, ভিক্ষাপাত্র, কন্থা, কৌপীন আছাদন, অন্ধর্ম, বহিবাস এবং বংশদণ্ড সতত যত্নপূর্ব্ধক থারণ করিবেন, অন্ধ্য ভন্মলেপন, ত্রিপুণ্ড্রধারণ ও শিবলিঙ্গ-পূজা করিবেন। ইহাদের প্রতিদিন আট গ্রাস অন্ধ ভোজন করিতে হয়। শিখা সহিত সমুদ্য কেশ মুণ্ডন করা বিধেয়। সন্ধ্যাকালে গায়ত্রী-রূপ ও অধ্যাত্মচিস্তন, তীর্থসেবা, কুছ্নু চাজ্রায়ণাদি, ত্রতার্ম্পন করা আবশ্রক। ইহারা এক রাত্রি মাত্র গ্রামে অবস্থিতি করিতে পারিবেন।

পরমহংস—ত্রিদণ্ড, গোপ্চ্ছলোম-মিশ্রিত রজ্জ্,জল, পবিত্র শিক্য, পবিত্র কমণ্ডলু, অজিন, মৃংথণ্ডী ক্বপাণ, শিখা, যজ্ঞোপ-বীত ও নিত্যকর্ম পরিত্যাগ করিবেন।

কৌপীন, আচ্ছাদন বস্ত্র, শীতনিবারিকা কন্থা, যোগপট্ট, বহির্বাস, পাত্রকা, ছত্র, অক্ষমালা ও বংশদণ্ড গ্রহণ করিবেন। অগ্নি ইত্যাদি মন্ত্র দারা অঙ্গে ভন্মলেপন, ও তিনবার ওঁওঁ উচ্চারণ করিয়া ত্রিপুণ্ড ধারণ করিতে হইবে।

অতিভোজন ও রিপুপরতন্ত্র হইলে মনঃসংযোগ হয় না, এইজন্ত ভিক্ষুগণ অপরিমিত আহার এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, হর্ব, বিষাদ প্রভৃতি পরিত্যাগ করিবেন। এই চারি প্রকার ভিকু শৌচাচার ও ধ্যানপরায়ণ হইবেন। ইহারা
সকলেই মোক্ষাভিলাষী। কুটিচর, বহুদক, ও হংস ইহারা
মোক্ষলাভ উদ্দেশে গায়ত্রী মাত্র উপাসনা করিবেন। বেদত্রয়
প্রণবমূলক, এবং প্রণবেই তাঁহাদের পর্যাবসান; অতএব
পরমহংস সর্বাদা প্রণবমাত্র জপ করিবেন। পরমহংস নির্জন
দেশে সমাহিত ও মনের স্থ্যে উপবিষ্ঠ থাকিয়া যথাশক্তি
সমাধি অবলম্বন করিবেন \*।

এই চারি প্রকার ভিক্ষুর অন্তেষ্টি ক্রিয়াও একরূপ নহে।
নির্গাসন্থর মতে কুটাচরকে দাহ, বহুদককে জলতারণ, হংসকে
জলে নিক্ষেপ এবং পরমহংসকে মৃত্তিকা-প্রোথিত করিবার
ব্যবস্থা আছে । বায়ুসংহিতার মতে পরমহংস ভিন্ন অন্ত তিন
প্রকার সন্নাসীকেই মৃত্তিকা-প্রোথিত করিয়া পরে দাহ করিবে।
ইহাদের বিশেষ বিবরণ তত্তৎ শকে দ্রপ্রবা।

২ যে সকল বৌদ্ধসন্ন্যাদী সংসারে নির্লিপ্ত থাকিয়া ভিক্ষা-বৃত্তি অবলম্বনপূর্ব্বক জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেন।

[বিস্তৃত বিবরণ বৌদ্ধশন্দ দেখ।]

ত বুদ্ধভেদ। ৪ প্রাবণী ক্ষুপ। ৫ কোকিলাক।
ভিক্ষুক (স্ত্রী পুং) ভিক্ষুরেব, ভিক্ষু-স্বার্থে কন্, বা ভিক্ষতে
ইতি ভিক্ষ-উক। ভিক্ষোপজীবী, ভিক্ষা করিয়া যাহারা জীবিকানির্বাহ করে। পর্য্যায়—মার্গণ, যাচনক, বনীয়ক, যাচক, অর্থী।
"ব্রাহ্মণং ভিক্ষুকং বাপি ভোজনার্থমুপস্থিতম্।

ব্রান্ধণৈরভারুজ্ঞাতঃ শক্তিতঃ প্রতিপূজ্যেৎ ॥"(মন্থ ৩২৪৩)
ব্রান্ধণ বা ভিক্ষক ভোজনের জন্ম গৃহে উপস্থিত হইলে,
যথাশক্তি তাঁহাকে ভোজন করান উচিত। ইহাদিগকে
ভোজন করাইলে অশেষ পুণ্য হয়।

ব্রহ্মচারী, যতি, বিভার্থী, গুরুপোষক, অধ্বগ, ও ক্ষীণরুত্তি এই ৬ জন পারিভাষিক ভিক্ষক।

"ব্রন্ধচারী যতিশ্চৈব বিস্থার্থী গুরুপোষকঃ। অধ্বাঃ ক্ষীণবৃত্তিশ্চ ষড়েতে ভিক্ষুকাঃ স্মৃতাঃ॥" (অত্রি) ভিক্ষুকীপারক (ক্লী) রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত স্থানভেদ।

- \* "কুটীচরাশ্চ হংসাশ্চ তথৈব চ বহুদকাঃ।
   সাবিত্রীমাত্রসম্পানা ভবেয়ুর্ম্মোক্ষকারণাও॥ .
   প্রণবাদ্যান্ত্রয়ো বেদাঃ প্রণবে পর্যাবস্থিতাঃ।
   তক্ষাৎ প্রণবমেবৈকং পরমহংসঃ সদা জপেও॥
   বিবিক্তদেশমাশ্রিত্য স্থাসীনঃ সমাহিতঃ।
   যথাশক্তিসমাধিস্থো ভবেৎ সন্ন্যাসিনাং বরঃ॥\* ( স্থতসংহিতা )
- "কুটীচর\*চ প্রদহেৎ তরয়েচ্চ বহুদকম্।
   ছংসং জলে তু নিঃক্ষিপ্য পরমহংসং প্রপুরয়েৎ ॥" ( নির্ণয়িদ্ধা )

ভিক্ষুন্প (প্রং) মহাদেব। (ভারত ১৩)১৭।৭১)
ভিক্ষুন্দপ্র (পুং) ভিক্ষুকদিগের সমিতি বা সহব।
ভিক্ষুন্দপ্রাটী (স্ত্রী) ভিক্ষুং সংঘটতে ইতি ভিক্ষু-সম্ ঘট-অণ্
গোরাদিঘাৎ ভীষ্। চীবর। নেকড়া। (হেম)
"পুরীষং কৌরুটং কেশাংশ্রন্মপ্রিচং তথা।
জীর্ণঞ্চ ভিক্ষুন্থাটীং ধূপনারোপকল্পরেও॥"(স্কুক্রতউত্তর ০ ৩৩অ০)
ভিথারি (দেশজ) ভিক্ষুক।

ভিথারী (দেশজ) ভিকোপজীবী, যে সকল লোক ভিকা করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে।

ভিথা পাহিব, বালিয়াবাসী রাজপুতজাতির ধর্মসম্প্রদায় বিশেষ। প্রবাদ, মর্দ্দনসিংহনামা জনৈক হিন্দুস্দার রাজ-প্রের দায়ে দিল্লী-রাজধানীতে কারারুদ্ধ হন। ঐ সময়ে শাহ মহম্মদ বাজিনামা জনৈক মুসলমান-ফকীরের প্রসাদে তিনি কারামুক্ত হন এবং তাঁহার অমুগ্রহে আত্মার উপাসনায় প্রবৃত্ত হইয়া তিনি সর্ব্বভূতে সমদয়া শিক্ষা করেন। উক্ত মুসলমান ফকীর কর্তৃক তিনি রামমন্ত্রে দীক্ষা-গ্রহণে আদিষ্ট হন। ত্মতাবলিখিগ সাম্প্রদায়িক চিচ্ছের স্বরূপ একটী কণ্ঠা গলদেশে ধারণ করিতেন। ভিকুরাপতি মর্দ্দনের ভিথানামে এক প্রধান শিশ্ব ছিল। ঐ ব্যক্তি জীবনের শেষ সময়ে বড়গাঁও নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তদবধি এখানে উক্ত সমাজের গদী স্থাপিত আছে। ইহাদের মধ্যে কতক্ষিত্রবার ও ইসলামীয়ের আচার প্রচলিত দেখা যায়।

ভিখুরাজ, কলিঙ্গের জনৈক প্রাচীন নরপতি।

ভিঙ্গা, অযোধ্যাপ্রদেশের বরাইচ জেলার অন্তর্গত একটা পরগণা। রাপ্তানদী ঘারা ছই অংশে বিভক্ত। ১৪৮০ খুষ্টাব্দে পূর্বাংশ পার্বত্যরাজ উদত সিংহের ও রাজা সংগ্রামশাহের এবং পশ্চিমাঞ্চল ইকোনা-রাজের অধিকারে ছিল। সম্রাট্ শাহ জাহানের রাজত্বকালে ১৬৫০ খুষ্টাব্দে ইকোনাধিপতি রাপ্তা অতিক্রম করিয়া পূর্বিদিগ্রন্তা দঙ্গপুন পরগণার ১২টা গ্রাম অধিকার করিয়া লন। ঐ সময়ে এখানে বঞ্জারা দস্যাগণের বিশেষ উপদ্রব হওয়ায় তখনকার তালুকদার গোঁড়রাজপুত্র ভবানী-সিংহ-বিষেণের নামে স্বীয় সম্পত্তি দান করিয়া যান। বর্ত্তমান তালুকদার উক্ত ভবানী সিংহ হুইতে ষষ্ঠ বা সপ্তম পুরুষ হুইবেন। রাপ্তা ও ভাক্লা শাখার সঙ্গমন্থলের পলিময় ভূমি অধিক উর্বরা। উত্তরের নিমতরাই প্রদেশেও প্রচুর ধান্ত উৎপন্ন হুইয়া থাকে। বস্তুভাগে শাল গাছ পাওয়া যায় এবং তাহার অল্প বিস্তর্ব বাণিজ্যও আছে।

২ উক্ত তহদিলের প্রধান গ্রাম, রাপ্তীনদীর বামক্লে অবস্থিত। অক্ষা ২৭°৪২ উ: এবং দ্রাঘি ৮১°৫৭ ২৬ পূ:। প্রায় ৩৫ বংসর পূর্বের জনৈক ইকোনারাজ কর্তৃক এই নগর স্থাপিত হয়। তুই শত বংসর হইল, তাঁহারা নগর সমেত সমগ্র প্রগণা গোঁড্রাজবংশের হস্তে সমর্পণ করেন। এখানে রাপ্তীনদীতীরে একটী পুরাতন তুর্গ বিভ্যমান আছে।

ভিঙ্গার, বোষাই প্রেদিডেন্সীর আন্ধানগর জেলার অন্ধ্র গত একটা নগর। অক্ষাং ১৯ং৬ এবং দ্রাঘি ৭৪ং৪৯ ১৫ পূং। মিউনিদিপাল কমিটীর তত্বাবধানে নগরের অনেক শ্রীবৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভিজা (দেশজ) জলসিক্ত।

ভিজান (দেশজ) জলসিক্তকরণ, কোন দ্রব্য জলে রাখা। ভিজাতিতা (দেশজ) ভিজা, জলসিক্ত। ভিটা (দেশজ) বাস্তভূমি, গৃহ, বাটা।

ভিটাশাহ, সিন্ধ প্রদেশের হামদরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এই নগরে মুসলমানের বাসই অধিক। এখানে বসন্দ, সন্দ, খস্কেলী ও বগ্রাজাতীয় মুসলমানের সংখ্যাধিকা ও প্রাধান্ত দেখা যায়। উহাদিগের মধ্যে কএক ঘর স্থানীয় প্রসিদ্ধ পীর-বংশোন্তব। হিন্দুর মধ্যে প্রধানতঃ লোহানো জাতির বাস আছে। ১৭২৭ খুষ্টান্দে শাহ আবহল লতিফ এই নগর স্থাপন করেন, তজ্জন্ত এইস্থানের এতাদৃশ নামকরণ হইয়াছে। প্রতি বংসর উক্ত শাহ লতিফের স্মরণার্থ এখানে একটা মেলা হইয়া থাকে।

ভিটাসথ গুট, বাঙ্গালার মুজঃফরপুর জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। মূর্হানদীর পূর্বতীরে অবস্থিত। অক্ষা ১৬০৩৭ উঃ এবং দ্রাঘি ৮৫০৫২ পূঃ। নেপাল রাজ্যের সহিত এখানে ধাত্যশুভাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।

ভিটামাটী (দেশজ) বাস্ত ভূমির মৃত্তিক। । ২ রাস্তভূমি। ভিড্ভাড় (দেশজ) জনতা, বহুলোক সমাগত।

ভিড় (দেশজ) জনতা, যথা—লোকেরা ভিড়।
ভিড়ন (দেশজ) > নিকটাগমন। ২ তীরে নৌকা স্বানমন।
ভিগু (পুং) ভণ্যতে ইতি ভণ্ ড,পৃষোদরাদি দাধু:। ভিগুক্প।
ভিগুক (পুং) ভিগু-স্বার্থে কন্। ভিগুক্প। (রাজনি )
ভিগুণ (স্থা) ভিগু অজাদিয়াং টাপ্। ক্পবিশেষ। প্র্যায়—ভিগুতিক, ভিগু, ভিগুক, ক্ষেত্রসম্ভব, চতুপদ, চতু:পুণু, স্থাক, অস্থপ্তক, করপর্ণ, বৃত্তবীজ। ইহার গুণ অমরস, উষ্ণ, গ্রাহী ও ক্ষচিকারক। (রাজনি )

ভিত্তীতক (পুং) ভিত্তী সতী তকতি হসতীতি ত্ক-আচ্। ভিত্তাক্ষ্প। (রাজনিং) ভিত (দেশজ) ১ ভিত্তি। ২ দিগ্দর্শন-যন্ত্রের একটা বিন্দু। ৩ দিক, ধার। যথা—

"দেখি মহাদেব গেলা এক ভিতে" (অন্নদাম )
ও উচ্চ ভূমি, বা যে ভূমিকে উচ্চ করা যায়।
ভিত্তর (দেশজ) মধ্যস্থল, অভ্যস্তর।

ভিতরগাঁও, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। কাণপুর নগর হইতে ১০ ক্রোশ দক্ষিণে অবস্থিত। ভিতরগাঁও শব্দের অর্থ গ্রামের মধ্যভাগ। একদারা অনুমান হয় মে, কোন প্রাচীন সমৃদ্ধিশালী নগরের মধ্যভাগে বর্ত্তমান নগর ভাগ সংগঠিত হইয়াছে। স্থানীয় প্রবাদ, প্রাচীন ফুলপুর নগরের মধ্যভাগ লইয়া এই গ্রাম স্থাপিত হইয়াছে। যে হেতু এখনও এই নগরের উপকপ্রে প্রায় ১ পোয়া পথ পূর্ব্বে, একটা প্রাচীন নগরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্ট হয়, উহা সাধারণের নিকট বাহিরগাঁও নামে পরিচিত। লোকে এই তুইটা গ্রামকে 'বাহিরি-ভিতরী' বা প্রাচীন ফুলপুরের জীর্ণ ও সংস্কৃত বিভাগ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকেন।

এই প্রামের পূর্বাদিকে এখনও একটা স্থবৃহৎ দেবালয় বিদ্যমান আছে। উহার দেউলগুলি ৮ ফিট্ চওড়া, মন্দিরটী লম্বে ৪৭ ফিট্, ও প্রস্থে ৩৬॥• ফিট্। ইহার ইপ্টক গুলির পরিমাণ ১৮"×৯"×৩"।

মন্দিরগাত্তে বরাহ অবতার, ছুর্গা, শিব ও গণেশ প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি খোদিত আছে। ইহার গঠনপ্রণালী দেখিয়া প্রত্নত্ব-বিদ্রগ অন্থমান করেন যে,খুষীয়৬ৡ শতাব্দে এই মন্দির নির্মিত হইয়াছিল। উত্তর ভারতের ইষ্টক-নির্মিত প্রাচীরের মধ্যে ইহা একটা অপূর্ব্ব নিদর্শন।

এই দেবালয় হইতে প্রায় ৩৫ • হাত দক্ষিণে ঝিঝিনাগের
মন্দির অবস্থিত। উহা ধ্বংসপ্রায় স্তৃপে পরিণত হইয়াছে।
ইহার ইষ্টকাদি পর্য্যালোচনা করিলে উহাকে পূর্ব্বোক্ত দেবালয়ের সমকালে নির্মিত বলিয়া বোধ হয়। এতদ্ভিয়
পার্ম্বর্ত্তী পবৌলী, সিস্কুয়া, রাড়, বেদা-বেদৌনা, খুদ্দা, কাঁচ্লিপুর ও সহর অমোলী প্রভৃতি গ্রামে আরও কএকটী কার্ককার্যযুক্ত অপেকার্কত ক্ষুদ্রাকার মন্দির বিদ্যমান আছে।

ভিতরী, উঃ পঃ প্রদেশের গাজিপুর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। গাঙ্গী নদীর বামকুলে গাজীপুর নগর হইতে ১০ কোশ পশ্চিমে অবস্থিত। এখানকার ইপ্টকস্তৃপ পর্যালোচনা করিয়া দেখা গিষাছে যে, একসময়ে ইহা একটী প্রাকার-পরিবেষ্টিত হুর্গরূপে বিরাজিত ছিল। উহার চূড়াদেশে সম্প্রতি একটা ইমাম্বাড়া নির্মিত হইয়াছে। উহার ভিত্তি-খননকালে ভলদেশ হইতে প্রাচীন হুর্গবাটিকা বাহির হইয়া পড়ে। এখনও সেই রন্ধ্রপথে উহার অভ্যন্তরদেশে যাওয়া যায়। বহুশতাক ধরিয়া উহার ইপ্টকরাশি দাধারণের কার্য্যে ব্যমিত হওয়ায় মূলস্তৃপ বিভিন্ন অংশে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। এক একথানি ইপ্টক প্রায় ১৯ × ১২ × ১ ।

স্থানীয় একটি মদ্জিদে কারুকার্য্যুক্ত ৩০টী স্তন্ত সজিত আছে। উহার বুজচিত্রাদি দেখিলে অফুমান হয় যে, বৌজ-প্রধান্তসময়ে এখানে ছ-একটা বৌজ-সজ্বারাম প্রতিষ্ঠিত ছিল। এতদ্ভিন্ন এখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের অনেক নিদর্শন পাওয়া যার। মুসলমান-আধিপত্যে উহার উভয় নিদর্শনই মদ্জিদ্গঠন-কার্য্যে নিয়োজিত হইয়াছিল।

উপরি উক্ত ধ্বংসাবশেষ হইতে বৌদ্ধ বা ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের পৌর্ব্বাপর্য্য নিরূপণ করা যায় না। কিন্তু উভয়ের শিল্প-নৈপুণ্যের ওৎকর্ম দেখিয়া অনুভব হয় যে, গুপুবংশীয় হিন্দু ও বৌদ্ধ-নূপতিগণের মতদৈধ হেতু সময় বিশেষে এখানে হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের প্রচারকল্পে শিল্পচাতুর্য্যের পরিপুষ্টি সাধিত হইয়াছিল।

মুদলমান-আধিপত্যেও এখানকার অনেক সমৃদ্ধি সাধিত হইয়াছিল। যদিও তাহারা জাতবৈরতা হেতু হিন্দুও বৌদ্ধ ধর্মনাশের বিশেষ পরিচয় দিয়াছিল, তথাপি হিন্দুর ধ্বংসপ্রায় মন্দির-কলেবর মন্জিদে রূপান্তর করিয়া তাহারা সেই সেই দ্বা রক্ষাবিষয়ে প্রকারাস্তরে পূর্বকীর্ত্তি রক্ষা করিয়াছে। সোভাগ্যের বিষয়, তাহারা জাতক্রোধ হইয়া উহা এককালে নই করিয়া দেয় নাই। গাঙ্গী নদীর চারি খিলানযুক্ত প্রস্তর-সেতু মুসলমানকীর্ত্তির অন্ততম নিদর্শন।

পূর্ব্বোক্ত ছর্গের অভ্যন্তরদেশে স্থাট্ কলগুপ্থের-লাট-(স্বন্ধ) লিপি পাওয়া গিয়াছে, উহার অক্ষরাবলি কাল-প্রাবদ্যে অম্পষ্ট হইয়া গিয়াছে। উহাতে ক্ষলগুপ্তের মৃত্যু ও কুমার-গুপ্তের রাজ্যারোহণ, বিঞুম্তি প্রতিষ্ঠা, প্রভৃতি বিষয় উৎকীর্ণ হইয়াছে। ঐ লাটের পাদদেশে 'শ্রীকুমার গুপ্ত' নামান্ধিত কতকগুলি বৃহদাকার ইষ্টক এবং উহার সনিকটস্থ ধ্বংসরাশির মধ্যে (১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে) কুমারগুপ্তের নামযুক্ত একথানি রূপার বাদামী থাল পাওয়া গিয়াছে। এতদ্ভিন্ন ভিতরীর মৃত্তিকাভ্যন্তর হইতে গুপ্তরাজগণের প্রচলিত স্বর্ণ, রৌপ্য ও তাম প্রভৃতি মৃদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় য়ে, ভিতরী হুর্গ একসময়ে গুপ্তরাজ কুমারগুপ্তের অধীন ছিল। হয় তিনি স্বয়ং অথবা তদধীন কোন প্রিয় সামস্ত উহার অধিকারী ছিলেন।

ভিতে লী, অযোধ্যাপ্রদেশের বারাবাঁকি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা। কৌরিয়ালা চৌকা নদীদ্বয়ের মধ্যে অবস্থিত। এই স্থান রাইকবাড় সন্দার দিগের অধীন ছিল। সিপাহী-বিদ্যোহের সময় তাহারা ইংরাজ-বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করায়, ইংরাজরাজ তাহাদিগকৈ অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া কপুর-থালার মহারাজকে কৃতজ্ঞতাচিছস্বরূপ এই সম্পত্তি দান করেন। ভূপরিমাণ ৬২ বর্গমাইল।

২ উক্ত প্রদেশের উণাও জেলার অন্তর্গত একটা নগর।
সই নদীতীরে অবস্থিত। প্রবাদ, ৬ শত বর্ষ পূর্বের হুই জন
কায়স্থকুলোদ্ভব এই নগর স্থাপন করিয়া যান। চারিদিকে
বিস্তীর্ণ আফ্রকানন বিরাজিত থাকায় নগরের সৌন্দর্য্য পরিবর্ষিত হইয়াছে।

ভিতে নি, উ: প: প্রদেশের বরেনী জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ড গ্রাম। পশ্চিম ফতেগঞ্জ নামেও পরিচিত। ১৭৯৪ খুষ্টান্দে ২৪শে অক্টোবর রোহিলাযুদ্দে যে সকল ইংরাজ-সেনা এখানে নিহত হইয়াছিল, তাহাদের শ্বরণার্থ এখানে একটা প্রস্তরন্তন্ত স্থাপিত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী একটা গণ্ডশৈলের উপর উক্ত যুদ্ধনিহত রোহিলাসন্দার নাজিব্ খাঁ ও বলন্দ খাঁর সমাধি-মন্দির বিভ্যমান রহিয়াছে।

ভিত্ত (ক্লী) ভিন্নতে শ্বেতি ভিদ্-ক্ত (ভিত্তং শকলং। পাচ। ২০১১) ইতি নিষ্ঠাতকারশু নদ্মভাবো নিপাত্যতে। খণ্ড, চলিত টুকরা।

ভিত্তি (স্ত্রী) ভিততে ইতি ভিদ্-ক্তিন্। প্রাচীর, মৃতিকা বা ইপ্টক্ষারা রচিত গৃহাদির বেড়া। পর্যায় ক্ডা, কুডা, কুডাক, ভিত্তিকা। (শব্দরভা•)

> "মানেনানেন বিস্তাব্যে ভিত্তীনান্ত বিধীয়তে। পাদে পঞ্চগুণং কৃত্বা ভিত্তীনামুচ্চুদ্রো ভবেৎ॥" (বিশ্বকর্মপ্রত) ২ প্রভেদ। ৩ সম্বিভাগ। ৪ অবকাশ। (বিশ্ব) ৫ প্রদেশ। "নির্ধেতিদানামলগণ্ডভিত্তির্বস্তঃ সন্নিত্তো গজ উন্মমজ্জ।"

(রঘু ৫৪৩)

৬ ভিত, মূলবনিয়াদ, দেওয়াল।

ভিত্তিকা (স্ত্রী) ভিছতে ভিনত্তি বৈতি ভিল—বিদারণে (ক্ততিভিলিতভাঃ কিং। উণ্ ৩১৪৭) ইতি ডিকন্ কিচে। ১ কুডা) (শন্বপ্লাণ) ২ পল্লী। (ছেম)

ভিত্তিখাতন (পুং) মহামূষিক। ইহার পাঠান্তর 'ভিত্তিপাতন' ভিত্তিটোর (পুং) চোরন্থতীতি চুর-অচ, চৌর-এব স্বার্থে অণ্, চৌরঃ, ভিত্তা কুড্যাদিভেদেন চৌরঃ। চৌরবিশেষ, সিঁদাল চোর, যাহারা ভিত্তি প্রভৃতি কাটিয়া চুরি করে। পর্য্যায়,—খানিন, কুড্যচ্ছিদ। (শক্ষর্ক্ষা•)

ভিত্তিপাতন (পুং) পাত্যতীতি পত ণিচ্ কর্ত্তরি ল্যু, ভিত্তীনাং পাতনঃ। মহামূষিক। (রাজনি•) ভিদ্, দিধাকরণ, ভেদ, বিদারণ। রুধাদি, উভয়, সক আনিট্।
লট্ ভিনন্তি, ভিস্তঃ,ভিনন্তি, ভিস্তে, ভিন্দাতে, ভিন্দতে। লিঙ্
ভিন্দ্যাৎ ভিন্দীত। লোট্ হি ভিন্নি। লঙ্ অভিনৎ, অভিস্তাং
অভিনন্, অভিনঃ, অভিনৎ, অভিস্তা, লিট্ বিভেদ, বিভিদে।
লুট্ ভেল্লা। লুট্ ভেৎশুতি-তে। লুঙ্ অভিদৎ, অভৈৎসীৎ,
অভিদতাং, অভৈত্তাং, অভিদন্, অভৈৎস্তঃ, অভিত্ত, অভিৎসাতাং, অভিৎসত। কর্মণি ভিদ্যতে। সন্ বিভিৎসতি-তে।
যঙ্ বেভিগ্লতে, যঙ্ লুক্ বেভেল্তি। লিচ্ ভেদম্বতি। লুঙ্
অবীভিদৎ। অমু +ভিদ্ = থপ্তন। উল্লাম, উদ্ভেদ। নির্+
ভিদ্ = নির্ভেদ, প্রকাশ প্রতি + ভিদ্ = তিরস্কার। বি + ভিদ্ =
বিভেদ, ছেদ। সম্ + ভিদ্ = মিশ্রণ, সংশ্লেষ, বিচ্ছেদ।

ভিদ্ ( স্ত্রী ) ভিত্ততে ইতি ভিদ্-কিপ্। ১ প্রভেদ। (জটাধর) ( ত্রি ) ২ ভেদকর্তা। ( ঋক ৭১৭৪৮)

ভিদক (ক্নী) ভিনৱীতি ভিদ্ (বহুলমগুরাপি। উণ্ ২০০৭) ইতি কুন্। ১ বজু। (পুং) ২ খড়গ।

ভিদ্যবালা, পঞ্জাব প্রদেশের সহিন্দ জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। শতক্র নদীর একটা প্রশাখার উপর অবস্থিত। অক্ষা • ৩১°১ • ডিঃ এবং দ্রাঘি • ৭৫° পৃঃ। শতক্র ও বিপাশা নদীর অন্তর্কেদী মুখে অবস্থিত থাকায়, এখানকার চাসবাস ও ক্ষিকার্য্যের বিশেষ উন্নতি সাধিত হইয়াছে।

ভিদা (ন্ত্রী) তেদনমিতি ভিদ্ ( বিদ্ভিদাদিভ্যোহঙ্ । পা ৩০০১০৪) ইতি অঙ্, টাপ্। ১ বস্ত্রাদির বিদারণ, চেরা। পর্যার,—বিদর, স্ফুটন। (অমর) ২ ধ্যাক। (শক্ত•) ৩ ভেদ। ৪ বিশেষকরণ।

ভিদাদি (পুং) পাণিস্থাক্ত শব্দগণভেদ যথা,—ভিদা, ছিদা, বিদা, ক্ষিপা, গুহা, শ্রনা, মেধা, গোধা, আরা, হারা, কারা, ক্ষিপা, তারা, ধারা, রেখা, চূড়া, পীড়া, বর্ধা, মূজা, রূপা। ভিদাদিগণের উত্তর অঙ্ প্রত্যর হয়। (পাণিনি)

ভিদাপন (ক্লী) ভেদপ্রাপণ।

"কুন্তনঞ্চাবয়বশো গজাদিভ্যো ভিদাপনম্। পাতনং গিরিশুক্ষেভ্যো বোধনং চাত্মুগর্তন্যাঃ॥"

( ভাগবত ৩৩০।২৮ )

'ভিদাপনং ভেদপ্রাপণং' (স্বামী)

ভিদি ( পুং ) ভিনতীতি ভিদ্-( কুগশূপুকুটিভিদিচ্ছিদিভ্যক। উণ্ ৪1১৪২ ) ইতি ই, সচ কিংা বজা। (দিরূপকো)

ভিদির (ক্লী) ভিনত্তি বিদারমতি ভিদ্ (ইষিমদিস্থদিঘিদিচ্ছিদিভিদিমন্দীতি। উণ্ ১।৫২) ইতি কিরচ্। বজু। (ত্রিকা•)
ভিদু (পুং) ভিনত্তি বিদারমতীতি ভিদ্ (পুভিদিব্যধিগৃধিধ্বিদ্শিভ্যঃ। উণ্ ১।২৪) ইতি কু। বজু। (ত্রিকা•)

ভিতুর (ক্নী) ভিনত্তীতি ভিদ্-(বিদিভিদিচ্চিদেঃ কুরচ্। পা থাং ১৯২১) ইতি কুরচ্। ১ বজু। (পুং) ২ প্লক্ষ্ক। ভিতুরস্বন (পুং) ১ অস্থর ভেদ। (হরিব০ ১।১৯১) ২ বজ্বনির্ঘোষ। (ত্রি) ৩ বজের স্থায় শক্কারী। ভিদ্যেলিন (ত্রি) ভিদ-কর্মাকর্ত্তরি কেলিন। স্বয়ং ভিত্যমান। ভিদ্যে (পুং) ভিনত্তি কুলমিতি ভিদ্-ক্যপ্। (পাথ)।১১৫) নিপাতিতশ্চ। কুলভেদকারী নদ। (হেম)

"দির্কুভৈরবশোণাভা নদা ভিভোভঘর্যরাঃ"

( वृश्त्रिक्षित्रभव्र १ (प्रवीक्षान्य )

ভিদ্ (পুংক্লী) ভিনতীতি ভিদ্-রক্ (ক্ষায়িতঞ্চিবঞ্চিশকি-ক্ষয়িকুদিস্পিতৃপীতি। উণ্ ৩১৩)। বজ্ঞ।

ভিন্দ, মধ্য ভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা ১৬°৩৩ ২৫ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৮°৫০ ২০ প্ পৃ:। পূর্ব্বে এই নগর বিশেষ সমৃদ্ধিশালা ও তুর্গাদিতে পরি-শোভিত ছিল, কিন্তু বর্তুমান কালে ইহার সকল স্থানই শ্রীহীন হইয়া পড়িতেছে।

ভিন্দড়, রাজপুতানার উদয়পুর সামস্তরাজ্যের অন্তর্গত একটা
নগর। ইহার চতুর্দ্দিক্ প্রাচীর ও পরিথা দ্বারা পরিবেটিত।
উদয়পুর রাজ্যের জনৈক প্রধান অমাত্য এখানে বাস করেন।
ভিন্দিপাল (পুং) ভিদি-ইন্, ভিন্দিং বিদারণং পালয়তীতি
পালি-অণ্। ১ হস্তপ্রমাণ-কাণ্ড, নালিকান্ত্র। [নালিকান্ত্র দেখ]
২ হস্তক্ষেপ্য লগুড়। পর্য্যায়—মৃগ। ইহা আর্য্য-হিন্দুগণের
এক প্রকার হস্তক্ষেপ্য যুদ্ধান্ত্র। বৈশম্পায়নোক্ত ধয়ুর্বেদপ্রকরণে ইহার গঠন-প্রণালী এইরপ লিখিত হইয়াছে—

"ভিণ্ডিবালস্ত বক্রাঙ্গো নম্রশীর্ষো বৃহচ্ছিরাঃ। হস্তমাত্রোৎদেধযুক্তকরদন্মিতমণ্ডলঃ॥"

ভিত্তিবাল বা ভিলিপাল নামক শস্ত্রের শরীরটি বাঁকা,
মাথাটী নোয়ানো, কিন্তু অপেকাক্কত বৃহৎ। ইহা এক হস্ত
পরিমিত লম্বা এবং মুঠার দারা ধরা যায়,এরূপ ভাবের গোলাকার। এই শক্রঘাতী আয়ুধ পদাতিক সৈত্যেই ব্যবহার
করিত। ইহার নিক্লেপপ্রণালী;—

"বিত্রামণং বিসর্গশ্চ বামপাদপুরংসরম্।
পাদঘাতাদ্রিপুহরো ধার্য্যঃ পাদাতমগুলৈঃ॥"
অগ্নিপুরাণোক্ত ধন্তর্কেদে ভিন্দিপাল-ব্যবহারের প্রণালী
অন্তর্নপ লিখিত আছে;—

"সংশ্রান্তমথ বিশ্রান্তং গোবিসর্গং স্থত্ত্বরম্। ভিন্দিপালস্য কর্মাণি লগুড়স্ত চ তান্তপি॥"

ভিন্ন (ত্রি) ভিদ্যতে স্মেতি ভিদ্-ক্ত। ১ ভেদবিশিষ্ঠ ভাঙ্গা, পর্য্যায়—দারিত, ভেদিত, বিদারিত। (শব্দরত্বাবলী) ২ সঙ্গত। ৩ অন্ত। ৪ ফুল, প্রস্ফুটিত। (মেদিনী) ৫ ক্ষতরোগবিশেষ। ইহার লক্ষণ,—

"কুস্তশক্তীরু থজাগাএ-বিষাণাদিভিরাশয়ঃ। হতঃ কিঞ্চিচ্ছুবেড্ডিজ ভিন্নলকণমূচ্যতে॥"

( সুফ্রত চিকি০ ২ অ॰ )

কুন্ত, শক্তি, ইয়, থড়গাগ্র ও বিষাণাদি দারা কোন আশয় ভেদ ইইয়া তাহা ইইতে কিঞ্চিৎ প্রাব ইইলে ভিন্ন বলা যায়। পকাশয় ও মৃত্রাশয় প্রভৃতি আশয় ৭ টী। কোন একটা আশয় ভিন্ন হইয়া তাহাতে রক্ত সঞ্চিত ইইলে জয় ও দাহ জয়ে। মলমুত্রের দার, মুখ ও নাসিকা ইইতে রক্ত নিঃসরণ হয় এবং মৃচ্ছা, স্বাস, তৃষ্ণা, আখ্রান, অয়চি, মলমুত্র ও বায়য়েয়ধ, য়য়নিঃসরণ, চক্ষু রক্তবর্ণ, মুথে আমিষগয়, শরীয়ে ছর্গয়, হলয় ও পার্শে শূল এই সকল উপদ্রব জয়ে।

আমাশর ভেদ হইরা তাহাতে রক্ত সঞ্চিত হইলে, রক্ত বমন এবং অতিমাত্র আধান ও শূল হয়। প্রকাশর ভেদ হইলে বেদনা, শরীর গৌরব, নাভির অধোভাগ শীতল, এবং কর্ণ, নাসিকা ও মুথ হইতে রক্তপ্রাব হয়। আশর ভেদ না হইরা যদি অন্তিভেদ হয়, তবে স্কুল পথ দিয়া বায়ু প্রবিষ্ট হইয়া তাহার অন্তঃপূর্ণ হয় ও আছয়ে মুথ অতিশয় ভার-বোধ হয়।

ভিন্নের চিকিৎসার বিষয় এইরূপ বর্ণিত আছে। নাডী ভেদ করা হইলে অকর্মণ্য হয়। কিন্তু নাড়ী ভিন্ন না হইয়া যদি লম্বিত হইয়া পড়ে. তাহা হইলে শিরা যাহাতে আহত না হয়, এইরূপভাবে সেই নাড়ীকে হস্ত দারা চাপিয়া যথাস্থানে নিবিষ্ট রাখিবে। নিবিষ্টকরণের কালে সেই নাড়ী পদ্মপত্রের মধ্যে রাখিয়া হস্ত দারা ধারণ করিবে। ছাগীর ঘত, যজ্ঞভুমুরের পত্র, যষ্টি মধু, নীলোৎপল, রক্তো-९भन, कुक्र छे९भन, जीवक । श्रवज्क, धरे मकन धकव পিষিয়া তৎসহযোগে ম্বতপাক করিতে হইবে। যে কোনরূপ আহত নাডীর পক্ষে এই মৃত উপকারক। উদরে যে বার্ত্তির আকার মেদ থাকে, তাহা নির্গত হইলে শোণাবুক্ষের ভস্ম ও চূর্ণ তাহার উপর বিছাইয়া স্থত্তের দারা বন্ধন করিতে হইবে ও অগ্নিতপ্ত শস্ত্রের দারা বহির্গত ভাগ ছেদন করিয়া দিবে। পরে সেই ত্রণের মুথে মধু লেপন করিয়া বন্ধন করিবে ও প্রবিভক্ত অন্ন পরিপাক হইলে ঘত পান করাইবে। ঘতের অভাবে হগ্ধও দেওয়া যায়। কিন্তু ঐ হগ্ধ বা ঘত শর্করা, যষ্টিমধু, লাক্ষা, গোক্ষুরী ও চিত্রা এই সকল সহযোগে পাক করিয়া দিতে হইবে। ইহাতে ব্রণজন্ম বেদনা ও দাহের শাস্তি হয়। উক্তরপ ছেদন না করিলে উদরাগ্রান শূল অথবা মৃত্যুও

হইতে পারে। থকের নিম্নদেশে শিরাপ্রভৃতি ভেদ করিয়া অথবা ভেদ না করিয়া শিরা প্রভৃতির অভ্যন্তরে শল্য কোর্চদেশে প্রবেশপূর্বক পূর্ব্বোক্ত সকল উপদ্রব জন্মহিলে ও তদ্বারা কোর্চ মধ্যে রক্ত সঞ্চয়, হস্ত, পাদ ও মুখ শীতল, চক্ষ্ রক্তবর্ণ ও মলমূত্রের অবরোধ এই সকল হইলে রোগীকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

বে স্থান ভেদ হইয়া অন্তিসকল বহির্গত হয়, সেই ব্রণের মুখ অল্পপ্রশারিত অথবা অধিক প্রসারিত হওয়া প্রযুক্ত, যদি নির্গত অন্তি তাহার মধ্যে প্রবেশ করাইতে না পারা যায়, তবে সেই মুখ পরিমিতরূপে প্রসারিত করিয়া লইবে। পরে সেই অন্তি যঝাস্থানে স্থাপিত করিয়া তৎক্ষণাৎ তাহা সেলাই করিয়া দিবে। অন্তি স্থানচ্যুত হইলে রোগীর খাসরোধ করাইয়া যথা-স্থানে অন্তি স্থাপন করিবে ও পট্ট দারা বেষ্টন করিয়া তাহাতে স্থাত সেচন করিবে এবং বায়ু ও পুরীয়ের মূহ রেচনের জন্ম চিত্রাতৈলসংযুক্ত ঈষহৃষ্ণ মৃত পান করাইতে হইবে।
[বিশেষ বিবরণ বণ রোগ দেখ।] (স্থান্থত চিকি০ ২ অ০)

"ভিন্নকঃ ক্ষপণোহন্ত্রীকো বৌদ্ধো বৈনায়কঃ স্মৃতঃ।"(ত্রিকা) ভিন্নকর্প (ত্রি) > যাহার কর্ণ কুগুলাদিধারণে ছিন্ন হইয়াছে। ২ ভিন্নকর্ণযুক্ত পশুভেদ।

ভিন্নক (পুং) ভিন্ন সংজ্ঞান্তাং কন। বৌদ্ধ।

ভিন্নকৃট ( ক্লী ) কামলকীয় গীতিশাস্ত্রোক্ত বলব্যসনভেদ। হস্তী, অশ্ব, রথ ও পদাতি প্রভৃতির নাম বল। এই বলের নানাপ্রকার ব্যসন আছে, ভিন্নকৃট তাহার মধ্যে একটী।

"অস্বামিসঙ্গতাগ ভিন্নকূটং তথৈব চ।

ত্পাঞ্চি গ্রহমন্ধ্র বলব্যসনমূচ্যতে ॥" (কামন্দ্রকী)

ভিন্নক্রম (পুং) ভিন্ন: ক্রমো যত্ত। বাক্যজাত উপক্রমরাহিত্য-রূপ ভপ্ন প্রক্রমাথ্য কাব্যগতদোষ [ভপ্নপ্রক্রম দেখ]

ভিন্নগর্ভ ( ত্রি ) কামন্দকী নীত্যুক্ত বলব্যসনভেদ।

"কলত্রগর্ভং বিক্ষিপ্তমণ্ডঃশল্যং তথৈব চ।
ভিন্নগর্ভং হুপস্ততমভিযুক্তং তথৈব চ॥"

( কামলকী নীতি )

ভিন্ন গ† ত্রিক। (স্ত্রী) ভিন্নং গাত্রমস্তাঃ কপ্, টাপ্, অত ইড়ং। কর্কটী। (শক্চ•)

ভিন্নগুণন (ক্লী) লীলাবত্যক্ত পূরণভেদ।

"সংশাহতিশ্ছেদবধেন ভক্তা লব্বং বিভিন্নে গুণনে ফলং স্থাৎ।"

(লীলাবতী)

ভিন্নঘন (পুং) ভগ্নাংশের ঘন পরিমাণ। ভিন্নজাতীয় (ত্রি) পৃথগ্ জাতীয়, বিভিন্ন সম্প্রদায়, এক-রূপের ভিন্নরূপ। ভিন্নত্ব (ক্নী) ভিন্নস্য ভাব বা জ্। ভিনের ভাব ব ধর্ম, পৃথক্ত্ব।
ভিন্নদৰ্শন্ (ত্রি) ভিন্ন দৃশ্-নিনি। পৃথগ্ডপ্তা, বিভিন্ন মতদ্রষ্টা।
ভিন্নদৃশ্ (স্ত্রী) ভিন্নং পশুতি দৃশ্-কিপ্। ভিন্নদর্শনকারী।
ভিন্নপরিকর্মান্ (ক্রী) লীলাবভ্যুক্ত সচ্ছেদের সঙ্কলন, ব্যব-কলনাদিরপ অঙ্গ সংস্কারাষ্টক।

ভিন্নভাগহর (পুং) ভগ্নাংশের ভাগহর ভিন্নভিন্নাত্মন্ (পুং) ভিন্ন ভিন্নোভেদযুক্ত আত্মা যশু। চণক, ছোল।। (শক্চক্রিকা)

ভিন্ন হোজনী (স্ত্রী) ভিন্নং যোজয়তীতি যুজ্-ণিচ্-ণিনি, ঙীপ্। পাধাণভেদক বৃক্ষ। (ভাবপ্রক)

ভিন্ন লিঙ্গ (ক্রী) অলঙ্কারভেদ। যে স্থলে ভিন্ন-বচন ও ভিন্ন-লিঙ্গ দারা উপমা হয়, তথায় এই অলঙ্কার ব্যবস্থত হইয়া থাকে। "যত্রোপমা ভবেডিন্ন-বচনা ভিন্নলিঙ্গিকা।

তিত্তিরবচনং ভিন্ন-লিঙ্গং চাহ্ম নীষিণঃ ॥" (প্রতাপরুদ্র) ২ পৃথক্ লিঙ্গ, পৃথক্ চিছ্ন।

ভিন্নবর্গ (পুং) > ভগ্নাংশের বর্গমূল। ২ ভিন্নজাতীয়। ভিন্নবর্চ্চস্ (ত্রি) ভিন্নং বর্চঃ যস্ত। দ্রবীভূত মলক। (স্কুক্রত) বাছলকাং কপ্, ভিন্নবর্চস্ক।

ভিন্নবর্ণ (ক্রী) পৃথক্ বর্ণ, ভিন্ন রং। ২ ব্রাহ্মণাদি বিভিন্নর্থ। ভিন্নবিট্কা (ব্রী) ভিন্না বিট্মলং ধরা। অলাব্লতা। (স্থ্রুত)(ব্রি) দ্বীভূত মলক।

ভিন্নবর্ত্তী (পুং) অধের শূলরোগভেদ। ইহার লক্ষণ—
"অতীসারেণ সংযুক্তং শূলং যস্তোপজায়তে।
ভিন্নবর্ত্তিস্ত তং বিছাতু রঙ্গং দীনচেষ্টিতম্ ॥" (জয়দন্ত)
অশ্বদিগের অতিসারের সহিত শূল হইলে এই রোগ হয়।

ভিন্নবিট্কতা (স্ত্রা) পিত্ত জন্ম মলভেদরোগ। ভিন্নবৃত্ত (ত্রি) বিভিন্ন ছন্দোগ্রথিত।

> "অপার্থং বার্থমেকার্থং সসংশ্রমপক্রমম্। শব্দহীনং যতিভ্রষ্টং ভিন্নবৃত্তং বিসন্ধিকম্। দেশকালকলালোকস্তান্নাগমবিরোধি চ।

ইতি দোষা দশৈবৈতে পরিবর্জ্যা মনীষিভিঃ "'(কাব্যাদর্শ) ভিন্নবৃত্তি (ত্রি) বিভিন্নরপ জীবনোপার।

ভিন্নব্যবকলিত (ক্নী) ভগ্নাংশের ব্যবকলন। ভিন্নসংকলিত (ক্নী) ভগ্নাংশের সঙ্কলন। ভিন্নথ্যন (ক্নী) রসাঞ্জন চূর্ণ। (মাস ১২।৪৬৮) ভিন্নথ্যক (ত্রি) ভিন্নঃ অর্থো যস্তাকপ। অভ্যা

ভিনার্থক (ত্রি) ভিনঃ অর্থো ষম্ম কপ্। অন্ত, অন্ত পদার্থ। ভিন্নস্ (ক্রী) ভী-বাহুলকাং কন্মন্। ভন্ন। (ঋক্ সাহেনাক) ভিন্ন (স্ত্রী) ভীন্নতে ইতি ভী-(বিদ্ভিদাদিভ্যোহঙ্। পা অথা১০৪) ইতি অঙ্ইয়ঙ্, টাপ্। ভন্ন। (হেম) ভিরি, মধ্যপ্রদেশের বর্জমান জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে প্রতিবংসর জন্মাষ্টমী উপলক্ষে একটা বৃহৎ মেলা হইন্না থাকে। অষ্টাহ কাল উৎসব থাকে ও সেই সময়ে নানাদেশীয় দ্রব্য এখানে বিক্রন্নার্থ আনীত হয়।

ভিরিটিক (পুং) বৃদ্ধ শূগাল। (বৈদ্যক্নি•) ভিরিটিক (স্ত্রী) খেত গুঞ্জা। (রাজনি•)

ভিরিয়া, দিল্প প্রদেশের হায়দরাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা ১৬°৫৫ উ: এবং জাবি ৬৮০১৪'১৫" পূ:। মিউনিদিপালিটীর তন্থাবধানে নগরের অনেক প্রীরৃদ্ধি সাধিত হইয়াছে।

ভিল, ভেদন। চুরাদি॰ উভয়৽ পক্ষে তুদাদি৽ পরবৈ দক।
কেট। লট্ ভেলয়ভি-তে। লুঙ্ অবীভিলৎ-ত। তুদাদি পকে
লট্ ভিলতি। লুঙ্ অভেলীং।

ভিল্পস্ক, ভাগীরথার কলেবরবর্দ্ধিনী পার্ব্যভীয়-স্রোত্য্বিনী বিশেষ। উঃ পঃ প্রদেশের গড়বাল জেলায় (অক্ষা• ৩০° ৪৬ উঃ এবং জাঘি ৭৮° ৫৫ পৃঃ) সমুখিত হইয়া দক্ষিণপশ্চিমে প্রায় ২৫ জোশ অতিবাহন করিয়া (অক্ষা• ৩০° ২৩ উঃ এবং ৭৮° ৩১ পৃঃ) ভাগীরথীর সহিত মিলিত হইয়াছে। ইহা হিন্দ্র নিকট পুণ্যদলিলা বলিয়া গণ্য।

ভিলসা, (বিদিশা \*) মধ্যভারতের সিন্দেরাজ্যের অন্তর্গত একটী হর্গস্থরক্ষিত প্রাচীন নগর। ভোপাল-রাজধানী হইতে ১৩ ক্রোশ উত্তর-পূর্বের বেত্রবতী (বেৎবা) নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষা • ২৩ • ৩১ ০৫ তঃ এবং জাঘি • ৭৯ • ৫ • ০১ পূঃ। নদীতীরবর্ত্তী ১৫৪৬ ফিট্ উচ্চ গণ্ড শৈলের উপর এই নগর স্থাপিত। ভিলসা-হর্গ স্থান্ট্র প্রাচীর ওা পরিধা দার। পরিবেষ্টিত।

ধবংসাবশেষ ব্যতীত এখানকার প্রাচীন আর কোন ইতিহাস পাওয়া বায় না। ইহার সিরিকটে বেশ্মনগরের ধ্বংসা-বশেষ দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মহাবংশ পাঠে জানা বায় য়ে, সমাট্ অশোক এখানে আসিয়াছিলেন। কালসহকারে বেশ্মনগর শ্রীহীন হইয়া পড়িলে, ভিলসা নগরেরই সমৃদ্ধি জাগিয়া উঠে। তারতের নিভ্ততম পার্বতীয় প্রদেশে অবস্থিত থাকায় ভিলসাসমৃদ্ধির উপর কাহারও দৃষ্টি পড়ে নাই। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিন্দুসম্প্রদায় অথবা বিধর্মী মৃসলমানগণের কেহই বিদ্বেষবশে ইহার স্ক্রপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তম্ভসমূহ নষ্ট ক্রিতে যত্মবান্ হয় নাই। বৌদ্ধপ্রাধান্তসময়ে এথানে অনেকগুলি বৌদ্ধস্থ নির্মিত হইয়াছিল। উহার কতকগুলি সম্রাট্ অশোকের পূর্ববর্ত্তী ও কতকগুলি তাঁহার রাজ্যকানে নির্মিত হইরাছিল। মহামোলগলায়ন ও সারিপুত্র প্রভৃতি কএকজন বৌদ্ধাচার্য্য বাঁহারা অশোকপ্রবর্ত্তিত তয় মহাবোধি-সজ্যে বোগদান করিয়াছিলেন, তাঁহাদের স্থৃতিচিক্ত অভাপিও বিভ্যমান রহিয়াছে। নিকটবর্ত্তী সাঁচি, অন্ধর, সাভধারা ও ভোজপুর নামক স্থানেও বৃহৎ বৃহৎ বৌদ্ধস্তুপ দেখা যায়। এতদ্বারা প্রতীয়মান হয় য়ে, এক সময়ে এই জনপদ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধক্তেরূপে পরিগণিত ছিল।

বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রাজগণের শাসনাধীন থাকিয়া এই
নগর ১৫৭০ খৃষ্টাকে মোগলসমাট্ অকবর শাহের শাসনাধীন
হয়। সম্রাট্জাহাঙ্গীর একটী ১৯॥০ ফিট লহা কামান ছারা
এই তুর্গ সজ্জিত করেন। উহার কারুকার্য্য দেখিলে
চমৎকৃত হইতে হয়।

এখানে ভারতের সর্বোৎকৃষ্ট তামাকু (দোক্তা) ও গো-ধ্ম উৎপন্ন হইয়া থাকে। ভোপাল হইতে ললিতপুর পর্যাক্ত রেলপথ বিস্তৃত হওয়ায়, স্থানীয় বাণিজ্যের বিশেষ স্থাবিধা হইয়াছে।

বর্ত্তমানকালে এইস্থান একটা তীর্থক্সপে পরিগণিত হইয়াছে।
বেংবা (বেত্রবর্তী) নদীতীরবর্তী দেবমন্দিরাদি এবং ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত বৌদ্ধস্ত প্রসমূহ যাত্রিমাত্রেরই দেখিবার জিনিস।
ভিলালা, মধ্যভারতবাসী ভীল জাতির শাখাবিশেষ। ইহারা
রাজপুত্রপিতা ও ভীল মাতা হইতে আপনাদের উৎপত্তি
স্বীকার করে। বিদ্যা-পর্কেতর ভীল-সন্দারগণ এই ভিলালাবংশোদ্ভব। ইহারা সাধারণ ভীল অপেক্ষা অধিক সম্মানার্হ।
অনেকেই 'ঠাকুর' নামে অভিহিত হইয়া থাকে।

ভিলোরা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা জেলার অন্তর্গত একটা গ্রাম। এথানকার জীচন্দ্র প্রভূজীর মন্দির সমধিক বিখ্যাত।

ভিলোরিয়া, বোষাই প্রেসিডেন্সীর রেবাকান্থার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। ভূপরিমাণ ৯ বর্গ মাইল। এথানকার সন্দার 'ঠাকুর'উপাধিধারী। ইহাঁরা গাইকবাড়রাজকে কর দিয়া থাকেন। পর্বাতকন্দরাদিতে পরিশোভিত হইলেও এথানকার কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকা সমধিক উর্বার। উৎপন্ন দ্রব্যের মধ্যে তুলা, কলাই, সরিষাদি বীজ, ইক্ষু ও ধান্ত প্রধান।

ভিলো রী, সাতারা জেলার তাসগাঁও উপবিভাগের অন্তর্গত একটী নগর। ক্বঞা নদীর বামকূলে অবস্থিত। অক্ষাও ১৬°৫৯'৩•'' উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৪°৩•'৪৫'' পৃঃ।

ভিল্ল (পুং) ভেলয়তি ভিল-বাহলকাৎ লক্। বস্তুজাতি-বিশেষ, ভীলজাতি। ভিল দেখ।]

<sup>\*</sup> শিলালিপিতে ইহার ভৈল্যামি নাম পাওয়া যায়।

"নালা ভিলাঃ কিরাতাশ্চ সর্কেংপি স্লেছজাতয়ঃ।" (হেম)
কাহারও মতে বাদ্দণের ক্সাতে তীবর হইতে এই
জাতির উৎপত্তি হইয়াছে।\* ২ লোধবৃক্ষ। (স্লুক্তচি৽ ১২অ০)
৩ রোমকদিদ্ধান্ত-বর্ণিত জনপদভেদ। ৪ তয়ামক দ্রব্যভেদ।

"বিস্তব্যঃ পুণ্যকুজৈশ্চ শোভিতানি মথা তথা।
মুক্তাদামেশ্চ ভিলৈশ্চ ভ্ষিতানি সমস্ততঃ॥"(সহাদি৽১০০)
ভিল্লকেদার, হিমালয়ন্ত শিবলিঙ্গবিশেষ। প্রীনগরের ১ মাইল
পশ্চিমে এই মন্দির অবস্থিত। ইল্রের পরামশিল্পারে
তৃতীয় পাণ্ডব অর্জুন ভূতপতি মহাদেবের অন্বেষণে হিমালয়ন্দেশে গমন করেন। এথানে ভিল্ল (কিরাত)-মূত্তি ধারণ
করিয়া পার্কতীপতি অর্জুনের সহিত মল্লমুদ্ধ করিয়াছিলেন।
(ভারত বনপর্কা)। অনেকে এই ভিল্লকেদার-মূর্ত্তিকে 'বিল্লকেদার' বলিয়া থাকেন।

ভিল্লগ্রী (স্ত্রী) ভিল্লানাং গ্রী। গ্রাজনি । (রাজনি । ) ভিল্লগ্রাম, অবোধ্যাপ্রদেশের হর্দোই জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখন বিল্বা বিৰ্থাম নামে পরিচিত।

[ इर्पारे ( पथ ]

ভিল্লতক্ত (পুং) ভিল্লপ্রিয়ঃ তরুঃ। লোধপুষ্প। ভীলেরা এই পুষ্প দারা অঙ্গভূষণাদি করে। এই বৃক্ষ ভীলগণের অতি প্রিয় বলিয়া ইহার নাম ভিল্ল হইয়াছে।

ভিল্লভূষণ (ক্লী) ভিলং ভূষয়তি ভূষি ভূ-লা। গুঞ্জাবৃক্ষ। ভিল্লম, > সেউণদেশাধিপতি পাঁচ জন যাদববংশীয় নরপতি। ২ দেবগিরির যাদববংশীয় জনৈক রাজা।

[ যাদবরাজবংশ শব্দ দেখ।]

ভিল্লমাল, গুর্জর জাতির একটা রাজধানী। শ্রীমাল নামেও পরিচিত। [শ্রীমাল দেখ।]

ভিল্লবেশ (ত্রি) ভিল্লরপধারী। শ্রীমালের নরপতি এবং ব্রান্মণাদি অধিবাদী সকলে ভীলের স্থায় বেশভূষায় সজ্জিত হইয়া তত্রত্য উৎসবে আমোদ উপভোগ করিতেন।

"তদাপ্রভৃতিভূপালবিজাঃ শ্রীমালবাসিনঃ।
শ্রীমালে ভিল্লবেশেন প্রবর্তন্তে রথোৎসবে॥
কৃতকং মৃতকং কৃত্বা কদন্তো মুক্তমূর্দ্ধজাঃ।
লুঠন্তি পুরতো ভানোস্তেন তে প্রানিরাময়াঃ॥"

(স্বন্দপু ত্রীমালমাহাত্ম্য ৩২।৪৭।৪৮)

"রজকশ্চর্মকারশ্চ নটো বরুড় এব চ।
 কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সথ্যৈতে চাস্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ ॥" ( আপস্তম্ব )
 "পুলিন্দমেদভিল্লাশ্চ পুণ্ডে। মন্ত্রশ্চ ধাবকঃ।
 কুন্দকারো ডোখলো বা মৃতপো হডিতপত্তথা॥
 এতে বৈ তীবরাজ্জাতাঃ কন্সারাং ব্রাহ্মণস্ত চু॥" (পরাশ্রপদ্ধতি)

ভিল্লা দিত্ত্য, জনৈক প্রতিহাররাজ। ঝোটের পুত্র।
ভিল্লা (স্ত্রী) ভিল্ল-ঙীপ্ ভিল্লানাং প্রিয়্বছাদভান্তথাজং। লোধ।
ভিল্লানাথ, বালবিবেকিনা নামক গ্রন্থপ্রণেতা।
ভিল্লোট (পুং) ভিল্লপ্রিম্মুটং পত্রং যন্ত্র। লোধবৃক্ষ। (স্থক্ষত)
ভিবন্দী, বোষাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার অন্তর্গত একটা
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৫০ বর্গমাইল। ইহার পশ্চিম
বিভাগ পর্বতময়, অভাত্ত সকল স্থানেই প্রচুর শন্তাদি উৎপন্ন
হয়। স্থানীয় কাষাড়ী নদীর জল বিশেষ স্বাস্থ্যপ্রদ।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর, অক্ষা॰ ১৯°১৮'১০"
উ: এবং দ্রাঘি॰ ৭৩°৬ পুঃ। এখানে নানাপ্রকার বাণিজ্য
চলে।

ভিবানী, পঞ্চাব প্রদেশের হিদার জেলার অন্তর্গত একটা তহ-সীল। ভূপরিমাণ ৪৮৫ বর্গ মাইল।

২ উক্ত তহদীলের প্রধান নগর ও বিচার সদর। অক্ষা• ২৮°৪৬ উ: এবং দ্রাঘি• ৭৬° ১১ ৪৫ পূ:। জয়পুর, জয়শাল-মীর ও বিকানের প্রভৃতি জনপদের বিস্তৃত বাণিজ্য ভিবানীর বাণিজ্যকেন্দ্র হইতে সমাহিত হয়।

ভিবাপুর, মধ্যপ্রদেশের নাগপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা ২০°৪৬ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৯°৩০ ৩০ পূঃ। ১৫৫০ খৃষ্টাব্দে ভীমসা নামক জনৈক গোঁড়-সর্দ্ধার এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁহার নির্দ্ধিত একটা হুর্গ এখনও ভগ্গাব্দার পতিত রহিয়াছে। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত তদীয় জনৈক অন্ধ-বংশধর ইংরাজরাজের নিকট হইতে মাসহরা পাইয়াছিলেন। নগরটী পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। এখানে কার্পাসবন্ধ্র প্রভৃতির বাণিজ্য প্রচলিত আছে।

ভিষক্প্রিয়া (স্ত্রী) ভিষজঃ প্রিয়া। গুড়ুচী। (রাজনি•) ভিষ্পা্জিত (ক্লী) ভিষজা জিতং। ঔষধা (ত্রিকা•)

"চিকিৎসিতং প্রতীকারশ্চিকিৎসা চ ভিষগ্জিতম্।"

ভিষগ্জিতা (স্ত্রী) কলগুড়ুচী। (বৈদ্যকনি•) ভিষগ্ভদ্রা (স্ত্রী) ভিষজি ঔষধে বৈদ্যে বা ভদ্রা, শুভদান্নিকা। ভদ্রবিকা। (রাজনি•)

ভিষাগ্যাতৃ( ন্ত্রী) ভিষজাং মাতেব। বাসক। (রাজনি )
ভিষজ (পুং) বিভেতি রোগো যন্মাদিতি ভীলি ভীত্যাং
(ভিয়ঃ যুক্ ব্রস্কান। উণ্ ১١১৩৭) ইতি অজিঃ বুগাগমো হ্রস্ক ঘঞ্চ। বৈছা। স্কুল্রাদিতে বৈছের লক্ষণ ও গুণাগুণের বিষয়
এইরপ অভিহিত হইয়াছে। ধরন্তরি অষ্টাঙ্গ আয়ুর্কেদের উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। বৈছা এই অষ্টাঙ্গ আয়ুর্কেদের বিশেষ রূপ পারদর্শী হইয়া চিকিৎসাকার্য্য করিবেন। যুদ্ধকালে ভীক্র ব্যক্তি যেরূপ অবসন্ধ হয়,চিকিৎসা শিক্ষা না করিয়া কেবল

শাস্ত্রজ্ঞান বলে চিকিৎসা করিতে গিয়া বৈছও তদ্রুপ অবসন্ন হইয়া থাকে। স্বতরাং বৈল্পের চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয় বিষয়েই জ্ঞান থাকা আবশ্রক। যে বৈদ্য চিকিৎসাকার্য্যে কুশল হইয়াও শাস্ত্র অধ্যয়ন না করেন, তিনি সাধুদিগের নিকট মান্ত হইতে পারেন না এবং ভূপতি কর্ত্তক তাঁহার প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত। মূর্থ বৈদ্য অমুতের ভার ঔষধ দিলেও কোন ফল হয় না। বরং তাহা শস্ত্র, বজ্র বা বিষের ভায় অপকারক হয়। যে ভিষক শস্ত্রক্রিয়া ও স্নেহাদি ক্রিয়া না জানেন, তিনি লোভবশত, রোগীকে বিনাশ করেন। রাজার অমনোযোগেই এইরূপ কুবৈদ্যের প্রাত্তাব হইয়া থাকে। রথ যেরূপ ত্বই চক্রযুক্ত হইলে স্থন্দর হয়, তত্রপ বৈদ্যও যদি চিকিৎসা ও শাস্ত্র উভয়ই জানেন, তবেই তাঁহার চিকিংসাকার্য্যে পার-দর্শিতা হয়। শিশ্য গুরুর নিকটে আয়ুর্কেদ অধ্যয়ন করি-বেন। গুরু আপনার জ্ঞানাত্রসারে শিষ্যকে অধ্যয়ন করাইবেন, শিষ্যও আপনার মনে ক্রমে তাহার অনুশীলন করিবেন। বৈদ্য হেতু, দ্রব্য, রস, গুণ, বীর্ঘ্য, বিপাক, দোষ, ধাতু, মলাশর, মর্মা, শিরা, সায়ু, সন্ধি, অন্থি, গর্ভসম্ভূত দ্রব্যের বিভাগ, অদুখ্য শল্যের উদ্ধার, ত্রণনিরূপণ, বিবিধ ভগ্নদোষের এবং সাধ্য, ষাপ্য ও অসাধ্য রোগের বিচার ইত্যাদি বিষয়-সমূহের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিবেন। একটা মাত্র শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে শাস্ত্রের মর্ম্ম বোধ হয় না. অতএব ভিষকের বহুশাস্ত্রে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। যিনি গুরুমুখ হইতে শাস্ত্র শ্রবণ করিয়া অভ্যাস এবং তদমুসারে কর্ম করেন, তিনিই ভিষক। তদ্ভিন্ন সকলেই তম্বর। চিকিৎসাশাস্ত্রের মধ্যে শলাতম্বই প্রধান। ওপধেনব, ওরত্র, সৌশ্রুত এবং পৌষলাবত এই সকল গ্রন্থই ইহার মূল। ( স্ক্রশ্রুত ৩-৪ অ॰)

ভাবপ্রকাশে ভিষকের লক্ষণাদির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে;—যিনি চিকিৎসা করেন, তাহাকে ভিষক্ বা বৈছ কহে। ইনি শাস্ত্রার্থে বিশেষ বৃংপন্ন, দৃষ্টকর্মা, চিকিৎসাকুশল, স্থাসিদ্ধহস্ত, শুচি, কার্য্য-দক্ষ, অভিনব ঔষধ ও চিকিৎসার উপযোগী উপকরণে স্থাসজ্জিত, ঝটিতি উপস্থিত-বৃদ্ধি, ধীশক্তিসম্পান, চিকিৎসাব্যবদান্নী, মিষ্টভাষী, সত্যবাদী, এবং ধর্ম্ম-পরান্নণ হইবেন। এই সকল গুণসম্পান ভিষক্ই প্রশংসনীয়।

যে ভিষক্ কুৎসিত বস্ত্র পরিধানকারী, অপ্রিয়ভাষী, অভিমানী, লোকের সহিত ব্যবহারে অনভিজ্ঞ এবং না ডাকিলেও নিজে আসিয়া উপস্থিত হয়, এই পাঁচ প্রকার দোষযুক্ত বৈল্প ধন্বস্তুরিসদৃশ হইলেও নিন্দনীয় হইবে। এইরূপ বৈল্প দারা চিকিৎসা বিধেয় নহে।

ভিষকের কর্ম। - লক্ষণাদি ছারা সম্যক্রপে রোগ, এবং রোগের উপশম করাই ভিষকের কর্মা, কিন্তু ভিষক আয়ুর্দাতা নহেন। কেহ কেহ বলেন, সম্যক প্রকারে ব্যাধির নির্ণয় এবং রোগের উপশম করাই যে কেবল বৈদ্যের কার্য্য, তাহা নহে, পরমায়ু প্রদান করিতেও বৈদ্য সক্ষম, যে হেতৃ একশত প্রকার আগন্তক মৃত্যু বৈদ্য কর্তৃক অপহৃত হইয়া থাকে। ধরম্বরি একশত একপ্রকার মৃত্যু স্থির করিয়াছেন, তন্মধ্যে কালকত মৃত্যুই স্বাভাবিক ও অনিবার্য্য, এই মৃত্যু নিবারণ করিতে কাহারও ক্ষমতা নাই, এই কালজ মৃত্যু ব্যতীত অন্ত একশত প্রকার মৃত্যু নিবারণ করিতে বৈছ সমর্থ। এই জন্ম তিনি আয়ুঃপ্রদাতা। (ভাবপ্র•) বিশেষ বিবরণ বৈভাশবে দেখা চিকিৎসকের অন্ন অভোজ্য, যদি কেহ ইহাদের অন্ন ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। \* যদি কোন ভিষক্ ঔষধ ও মন্ত্র না জানিয়া চিকিৎসা করে, তাহা হইলে তাহাকে চৌরের ন্তায় দণ্ডবিধান করা কর্ত্তব্য।

"অজ্ঞাতৌষধিমন্ত্রন্ত য\*চ ব্যাধেরতত্ত্ববিদ্। রোগিভ্যোহর্থং সমাদত্তে স দণ্ড্যশ্চৌরবভিষক্॥"

(জ্যোতিস্তত্ব) ২ ঔষধ। "শতং তে রাজন্ ভিষজঃ সহস্রমুর্বীং" (ঋক্ ১।২৪।৯) "তে তব শতং ভিষজাঃ সহস্রং নিবারকানি শতসহস্রস্কার্কানে) ষধানি বৈছা ন সন্তি' (সায়ণ)
০ শতধ্বার ক্ষেত্রজ পুত্র। (হরিব ৩৮।৬) (পুং) ৪ বিষ্ণু।
(ভারত ১২।১৪৯।৭৫)

ভিষকাগ্রজমিশ্র, প্রভাশশধরীয়টীকাপ্রণেতা। ভিষজাবর্ত্ত, (পুং) বিষ্ণুর নামভেদ।

"শিষ্টকৃৎ ভিষজাবর্ত্তঃ কপিলম্বঞ্চ বামনঃ।" (ভারত ১৩।৪৩।১২) 'ভিষজাবর্ত্তঃ ভিষজো অশ্বিনো আবর্ত্তত ইত্যাবর্ত্তস্তমোঃ পিতা স্বর্যঃ'। (নীলক্ষ্ঠ-)

ভিসি, মধ্য প্রদেশের চান্দা জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানে একটা স্থলর দেবমন্দির বিভামান আছে।

ভिन्छ, জनवाशी पूननमानमञ्जलाव्रविद्या

ভিন্ম। (স্ত্রী) বভস্তীতি ভদ্দীপ্তো বাছলকাৎ দ, ছন্দদি বছল-মতীত্বম্ ব্রাহ্মণভিন্মতি ভাষ্যপ্রয়োগালোকে২পি। বা ভেদ-

<sup>\* &</sup>quot;শূজারং রান্ধণো ভূজ্বা তথা রঙ্গাবতারিণঃ।

চিকিৎসক্ত জুরস্ত তথা স্ত্রীমৃগজীবিনাং॥

শৌগুকারং স্তিকারং ভূজ্বা মাসং রতী ভবেং 

অপিচ—

পৃয়াশ্চিকিৎসিতস্তারং পুংশ্চলাাস্করমিল্রিয়য়্।

বিঠাবার্দ্ধ থিকস্তারং শক্ষবিক্রিণো মলয়্॥" ( প্রায়শ্চিত্তবি॰ )

নমিতি ভিং, ভিদ্ কিপ্, ভিদং স্ততীতি সো ক, প্যোদরাদি-ছাং সাধুঃ। অর । পর্যায়,—

"ভক্তমনং তথান্দ**ত কচিং কুরঞ্চ কীত্তিত**ম্।

ওদনোহন্ত্রী দ্রিরাং ভিন্সা দীদিবিঃ পূংসি ভাষিতঃ ॥"(ভাবপ্রত)
ভিস্সটা, (স্ত্রী) ভিস্সামরং টাকতে ইতি টাক-গতৌ অন্তেভ্যোহপীতি' ড, ততঃ প্যোদরাদিছাৎ সাধুঃ। দগ্ধার, পোড়াভাত।
(অমর) অমরটাকাসারস্থনরীতে ইহার রপান্তর ভিন্মিটা,
ভিন্মিটা ও ভিন্মিকা এইরপ দেখিতে পাওরা যার।
ভিস্সিটা (স্ত্রী) ভিন্মামরং টাকতে ইতি টাক-ড প্যোদরাদিহাৎ সাধুঃ। দগ্ধার। (অমরটাকা সারস্থনরী)

ভী, ভয়। জুহোত্যাদি পরদৈ অক অনিট্। লট্
বিভেতি, বিভীতঃ, বিভাতি, বিভেদি, বিভীথঃ, বিভীথ
বিভেমি, বিভীবঃ, বিভীমঃ। লিঙ্ বিভিয়াৎ, বিভীমাৎ। লোট্
বিভেতু, বিভেহি, বিভীহি, বিভয়ানি। লঙ্ অবিভেৎ,
অবিভীতাম্, অবিভিতাম্, অবিভয়ুঃ। লৃঙ্ অভৈষীং, অভৈষীং,
অভৈষুঃ। লিট্ বিভায়, বিভাতুঃ বিভুয়ঃ, বিভয়িথ, বিভেথ,
বিভাব। বিভয়াঞ্কার। লুট্ ভেতা। লৃট্ ভেষাতি।
ভাবে ভীয়তে, অভায়ি। ভী ধাতু লিচ্ করিয়া প্রযোজক
ভয় ব্ঝাইলে আয়্নেপদী হয়। অয়্র উভয়পদী। লট্
ভীয়য়তে। উভয়পদী পক্ষে ভাপয়তিতে। সন্ বিভীষতি।
যঙ বেভীয়তে। বঙ্লুক্ বেভয়ীতি, বেভেতি।

ভী (স্ত্রী) ভী ভীত্যাং সম্পদাদিত্বাৎ কিপ্। ভয়।

"পূর্ব্বাধিকো গৃহিণ্যাং বহুমানঃ প্রেমনশ্বিশাসঃ।
ভীরধিকেয়ং কথন্নতি রাগং বালা বিভক্তমিব॥"

( আর্য্যাসপ্তশতী ৩৮৭)

ভীকর (তি) ভয়কর। ভীত্যুৎপাদক।
ভীটা, (বীঠা) উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত
একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। বৌদ্ধপ্রাধান্ত সময়ে এইস্থান উন্নতিরচরম দীমার পদার্পণ করিয়ছিল। ভারতীয় শকন্পতিগণের
প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধপ্রতিমূর্ত্তি খোদিত লিপি,গুপ্তবংশীয় রাজা কুমার
গুপ্ত মহেল্রের স্থাপিত স্বস্তলিপি ও বৌদ্ধ মুদ্রাদি হইতে
তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়। বৌদ্ধদিগের আগ্রহাতিশয্যে এইস্থান 'বিভাভয়পত্তন' নামক শোভাময়ী নগরীতে
পর্যাবদিত হইয়াছিল।

বীঠা, দেওরিয়া, বিকার, মানকুমার, পঞ্চমুথ ও সারি-পুর প্রভৃতি পরপার সংশ্লিষ্ট গ্রামগুলির বর্ত্তমান ধ্বংসাবশিষ্ট স্প্রাশির কথা অনুধাবন করিলে, স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে ঐ সকলগুলিই স্থ্পাচীন বীঠাভয়পত্তন নগরীর কীর্ত্তিকলাপ মধ্যে গণ্য ছিল। এই প্রাচীন নগরের কতকাংশ যমুনাবক্ষপ্ত 'প্রযশদেও' নামক গগুলৈবের উপর এখনও দৃষ্ট হইয়া থাকে। এখানে পূর্বের একটা হিন্দুমন্দির ছিল। সম্রাট্ শাহজাহানের সেনানী সায়েতা খাঁ ১০৫৫ হিজিরায় উহা ধ্বংস করেন। তৎপরে হিন্দুগণ পুনরায় এখানে একটা নিঙ্গ স্থাপন করিয়াছেন। প্রতি বংসর কার্ত্তিক মাসে ঐ দেবোদেশে একটা মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। ঐ সময়ে বহুশত তীর্থযাত্রী এখানে সমবেত হন। পার্মবর্ত্তী দোরিয়া নামক গ্রামে অশ্বদোষ বোধিসত্তের প্রতিমূর্ত্তি শৃঙ্গারীদেবী নামে পূজিত হইতেছেন। উক্ত দেওরিয়ায় 'ডিহ' নামক স্থানে একটা প্রাচীন ছর্গের নিদর্শন পাওয়া যায়। মানকুমারের উত্তরপশ্চিম দিক্স্থিত পঞ্চপাহাড় নামক স্থানে একটা বৌদ্ধ সজ্যারাদের ধ্বংদাবশেষ দৃষ্ঠ হয়।

ইতস্ততঃ ও বিশিপ্ত বৌদ্ধন্ত স্থাতি বাজীত এখানে হিন্দু-প্রাধান্তের বহুতর স্থৃতি বিশিপ্ত দেখা যায়। পৃষ্ঠীয় ৯ম শতাকে (৯০১ সহং) উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে ব্রহ্মণাধর্মবিস্তারের আভাস পাওয়া যায়। সীতা-কা-রস্তুই নামক পর্বতগুহা, নরসিংহ, শিব, নন্দী, বিষ্ণুর বিভিন্ন অবতার মৃত্তি, চণ্ডিকামাই, কালী প্রভৃতি দেবমূর্ত্তি এবং পর্বতগাত্তে খোদিত পঞ্চ-পাশুব মূর্ত্তি এখানকার হিন্দুপ্রাধান্তের প্রকৃষ্ট্রতম নিদর্শন।

ভীণী (স্ত্রী) কুমারাস্থ্র মাতৃভেদ। (ভারত শল্য প ও ৪৭জা) ভীত (ক্লী) ভী-জ। ১ ভর। (ত্রি) ২ ভর্যুক্ত।

> "যন্ত ভীতঃ পরার্ত্তঃ সংগ্রামে হন্ততে পরৈ:। ভর্ত্বিদ্ হঙ্কতং কিঞ্চিৎ তৎসর্কাং প্রতিপদ্ধতে॥" (মনু ৭।৯৪) ( পুং ) ৩ মন্ত্রভেদ।

"শিবো বা শক্তিরথবা ভীতাক্ষঃ স প্রকীন্তিতঃ।" (তন্ত্রসার) ভীতি (স্ত্রী) ভীক্তিন্। ভয়।

"হুর্গে স্থতা হরসি ভীতিমশেষজস্তোঃ

স্বস্থৈঃ স্মৃতা মতিমতীব শুভাং দদাসি।"(মার্কণ্ডেয়পুত ৮৪।১৬) ২ কম্প। (বিশ্ব )

ভীতিকৃৎ (ত্রি) ভীতিং করোতি ক্ব-কিপ্। ভন্নকারক। ভীতী (স্ত্রী) কুমারাম্বর মাতৃভেদ।

ভীনাল, রাজপুতানার আজমীর জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে ভীনালরাজের প্রাধান অবস্থিত।

ভীম ( ত্রি ) বিভেত্যস্থাদিতি ভী-( ভিন্নঃ মুগা, উণ্ ১।১৪৭ ) বিভেতেম ক্ থাতোর্বা মুগাগমন্চ ইতি মক্। ভন্নহেতু। পর্য্যায়,—ভৈরব, দারুণ, ভীষণ, ভীমা, ঘোর, ভ্রানক, ভন্নরর, প্রতিভন্ন।

"ভীমকাকৈর্পগুলৈ: স বভূবোপজীবিনান্। অধ্যাশ্চাভিগম্যশ্চ যাদোরদ্বৈরিবার্ণবি:॥" (রঘু ১।১৬) ২ ভয়ানক রদ। (অমরটীকার ভরত) ৩ শিব। (মার্কডেরপু৽) ৪ বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯।৫২) ৫ মহাদেবের অষ্ট
মূর্ত্তির অন্তর্গত আকাশমূর্ত্তি। "ভীমায় আকাশমূর্ত্তির নমঃ"
(তিথিতত্ত্ব) পার্থিবশিবপূজার শিবের অষ্টমূর্ত্তি পূজা
করিতে হয়। ৬ গন্ধর্ববিশেষ। (ভারত ১।৬৫।৪৩) ৭ অয়বেতদ। ৮ আদিরদ বহিতেদ। (ভারত বনপ॰ ২১৯ অ৽)

৯ मानवर्ट्छम । ১० अभावस्रवः गीत्र नृপट्छम । (इतिव॰२१अ॰)

১১ সাত্তবংশীর নৃপভেদ।। (হরিব॰ ৯৫ অ॰)

১২ অপ্রাদশাকর মন্ত্রভেদ।

"আনৌ মধ্যে তথা চান্তে চতুরস্রযুতো মন্তঃ।
জাতব্যো ভীম ইত্যেষ যঃ স্থাদস্তাদশাক্ষরঃ॥" (তন্ত্রসার)
১৩ মধ্যমপাগুব ভীমসেন। প্র্যান্ত্র,—বীরবেণু, ব্রকোদর,
বকজিৎ, কীচকজিৎ, কিন্মান্তিৎ, জরাসন্ধজিৎ, হিড়িম্বজিৎ,
কটব্রণ, নাগবল, গুণাবল। (শক্ষরত্বা•)

বায়ুর ঔরসে কুন্তীর গর্ভে ভীমের জন্ম হয়। একদা পাণ্ড मृगन्नात्र यादेवा देमथूनधर्म्य अनु उ वक मृगन्नी श्विदक दध করেন। এইজন্ম ঋষি পাণ্ডকে শাপ দেন যে, তুমি মৈথুনে প্রবৃত্ত হইলেই তোমার মৃত্যু হইবে। পাণ্ডু এইরূপ অভিশপ্ত হইয়া অতি কষ্টে কালাতিপাত করেন। অনস্তর পাণ্ড একদা কুন্তীকে কহিলেন যে, আমা দারা পুত্রোৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা নাই, অতএব তুমি আমার নিমিত্ত পুত্রোৎপাদন করা পরে কুন্তী ভর্তার নিয়োগান্তুসারে হর্কাসার বরপ্রভাবে ধর্ম হইতে পরমধার্মিক একপুত্র লাভ করেন। পাণ্ড এই ধর্মপরায়ণ পুত্রলাভ করিয়া পুনর্বার কুম্ভীকে কহিলেন যে, পণ্ডিতেরা ক্ষত্রিয়কে বলজােষ্ঠ কহিয়া থাকেন, অতএব তুমি একটা বল-প্রধান পুত্র প্রার্থনা কর। অনস্তর কুন্তী ভর্তার এই কথা শুনিয়া वायुक्त आञ्चान कतिरलन, मरावल वायु मृशाक्ष रहेबा कुछीत निकृष উপস্থিত হইয়া কহিলেন, তোমাকে कि দিতে হইবে? कुछी এই कथात्र मञ्जादन उपूर्य कहितन, आभारक महाकात्र বলবান, সর্বাদর্পপ্রভন্তন এক পুত্র প্রদান করুন। অনন্তর বায় হইতে মহাবাহ ভীমপরাক্রম ভীম জন্ম গ্রহণ করিলেন। এই পত্ৰ জন্মিবামাত্ৰ আকাশবাণী হইল যে, এই জাতবালক সমস্ত বলবান ব্যক্তির মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইবে। বুকোদর জন্ম লাভ করিবামাত্র এক অভুত ঘটনা হইল। ভীম মাতার ক্রোড় হইতে পতিত হওয়ায় তাঁহার গাত্রসংম্পর্শে সেই স্থলের भिना प्रकल हुर्ग विहुर्ग इहेशा श्राम । एवं मिन जीत्मत जन्म इह्न. নেই দিনেই হুর্য্যোধন জন্মগ্রহণ করে। ভীম অতিশন্ন বলশালী ছিলেন, ছুর্যোধনাদি কেহই তাঁহাকে আঁটিতে পারিত না। এইজন্ম প্রথম হইতেই তাঁহার উপর হুর্যোধনের জাতকোধ

হয়। জনে জোধ ও অস্থার বশবরী হট্যা দুর্ঘোধন পরামর্শ कतिन, आमि विश्वात প্রাম্থালে ভীমের জীবন নাশ করিব। পরামর্শ কার্য্যে পরিণত হইল। ভীম বিষাক্ত অন্নভোজনে অজ্ঞান হইলেন। হুর্মতি হুর্য্যোধন অবসর বুঝিয়া ভীমকে লতাপাশ দারা সহতে বন্ধনপূর্বক স্থল হইতে জলে নিক্ষেপ করিলেন। ভীম জলমধ্যে নিমগ্ন হট্যা নাগভবনে নাগকুমারগণের উপর পতিত হইলেন। সর্পগণ এককালে ভীমকে দংশন করিতে লাগিল। ইহাতে ভীমের শরীরস্থ বিষ তিরোহিত হইল। ভীম এথানে নাগরাজ কর্ত্তক রক্ষিত ও অমৃতপানে পরিতৃপ্ত হইয়া দশসহত্র মত্ত হস্তীর তুলা বলে বলীয়ান হইয়া স্বগৃহে আদিলেন। অনন্তর তিনি ভ্রাতগণের সমক্ষে তুর্য্যোধনের কার্য্য সকল কহিলেন। তথন যুধিষ্টির ভীমকে কহিলেন, এ সকল বুস্তান্ত কাহারও নিকট প্রকাশ করিও না। এখন অবধি তোমরা পরম্পর আপনাদিগকে যত্নপূর্বক রক্ষা কর। ভীমের মৃত্যু হয় নাই, দেখিয়া হর্যোধন পুনরায় ভীমের ভোজনদ্রব্যে স্থতীক্ষ বিষ মিশ্রিত করিয়া দেন, এবার ভীম অনায়াসেই সেই বিষ জীর্ণ করি-লেন। তথন ছুর্যোধন, কর্ণ ও শকুনি এই তিনজনে মিলিয়া ইহাদিগকে মারিবার জন্ম নানা উপায় উদ্ভাবন করিতে লাগিল। পাণ্ডবেরা ইহা জানিতে পারিয়াও কোনরূপ বিদ্বেষ প্রকাশ করিতেন না। ইঁগারা সকলেই দ্রোণাচার্যোর নিকট অস্ত্রবিদ্যা শিক্ষা করেন। ভীম গদাযুদ্ধে বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করি-লেন। ছর্থ্যোধন গদাযুদ্ধে তাঁহার সমকক হইল। তৎপরে তুর্ঘ্যোধন তাঁহাদের সকল ভাতাকে জতুগৃহ মধ্যে দগ্ধ করিয়া বিনাশ করিতে চেষ্টা করে। বারণাবত নগরীতে জতুগৃহ নিশ্বিত হয় ৷ তুর্ঘোধন জতুগৃহদাহের জন্ত পুরোচন নামক এক ব্যক্তিকে নিয়োগ করেন। পাগুবগণ সম্বংসর কাল এই জতগ্রহে বাস করেন। একদা ভীম হর্যোধনের হুরভিসন্ধি ব্ঝিতে পারিয়া এই জতুগৃহে অগ্নিপ্রদানপূর্ব্বক মাতা কুস্তী ও ভ্রাতৃগণের সহিত এই স্থান হইতে প্রস্থান করিলেন। কুন্তী ও যুধিষ্ঠিরাদি অন্নদূর যাইয়াই অতিশয় ক্লান্ত হইয়া পড়েন, তথন ভীম স্বয়ংই কুন্তী ও ল্রাভাদিগকে গ্রহণ করিয়া বছদুর গমন করেন। পরে তাঁহারা নিদ্রায় অতিশয় কাতর হইয়া পড়িলে এক বৃক্ষতলে সকলে নিদ্রা যান; কেবল ভীম জাগিয়া তাঁহাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতেছিলেন।

যে স্থলে তাঁহারা শায়িত ছিলেন,তাহার অনতিদ্রে হিড়ম্ব-নামে এক ভয়ানক রাক্ষস বাস করিত। হিড়ম্ব মন্থয়ের গন্ধ পাইয়া তাহার ভগিনী হিড়িম্বাকে তাঁহাদের নিকট প্রেরণ করে। হিড়িম্বা তাঁহাদিগকে বিনাশ করিতে আসিয়া ভীমের স্কুকুমার রূপ অবলোকন করিয়া অনঙ্গবশবর্ত্তিনী হয়। এদিকে হিড়িম্ব হিড়িম্বার বিলম্ব দেখিয়া অতিশয় ক্রোধে ভীমকে আক্রমণ করে, পরে ভীমের সহিত ঘোরতর যুদ্ধ হয়। যুদ্ধে ভীম তাহাকে বধ করিয়া ঐ বনের ভীতি নিরাকরণ করেন। কুস্তী ও যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় হিড়িম্বার সহিত ভীমের বিবাহ হয়। হিড়িম্বা যুধিষ্ঠিরের আজ্ঞায় দিবাভাগে ভীমের সহিত যথেচ্ছা-বিহার করিয়া প্রত্যাহ রজনীতে তাঁহাকে আনিয়া দিত। ইহার গর্ভে ঘটোংকচ নামে ভীমের এক পুত্র হয়। এই পুত্র কুরুপাওবদমরে অসাধারণ বীরত্ব প্রদর্শন করিয়া শেষে কর্ণের হন্তে নিহত হয়। ভীম মাতা ও ল্রাভ্গণের সহিত এক-চক্রানগরে গমন করেন, এবং তথায় ভীম কর্ভ্ক বক রাক্ষস নিহত হইলে এই নগর উপদ্রবশ্য হয়।

অর্জুন পাঞ্চালরাজ-নন্দিনী দ্রৌপদীকে লক্ষ্যভেদ করিয়া লাভ করিলে, মাতার আজ্ঞার পঞ্চলাতা তাঁহাকে বিবাহ করেন। পরে যুধিষ্টির ইক্রপ্রস্থে রাজা হইলে, রাজস্বরত্তের জন্ম তিনি প্রথমে অর্জুন ও ক্লফের সহিত মগধে গমন করেন। তথার জরাসন্ধকে বধ করিয়া সকল রাজগণকে কারামূক্ত করেন। [জরাসন্ধ দেখ।]

यक्ष উপলক্ষে ভীম দিখিজয়ার্থ পূর্বাদিকে বহিণত হইয়া বঙ্গদেশ পর্যান্ত জয় করেন। তাহার বীরত্বে পাঞ্চাল, বিদেহ, দশার্গ, রোচমান, পুলিন্দ, কুমার, কোশল, উত্তর-কোশল, ময়ভূমি, ভলাটদেশ, কাশী, মংশু, মলদ, বংস, ভর্গ, ভোগবান, শর্মক, বর্মক, শক, বর্মর, কিরাত, মগধ, মোদাগিরি, পুঞু, কৌশিকীক, তামলিগু, কর্কটক, বঙ্গ ও ফলদেশ পাগুবদিগের শাসনাধীন হয়। রাজা হুর্যোধন রাজস্মন্ত্রে মহারাজ যুর্ধিষ্টিরের সোভাগ্যাতিশয় দর্শনে ঈর্ষাহিত হইয়া কপট দ্রভ্রনীড়ায় য়ুর্ধিষ্টিরকে পরাভব এবং জৌপদীকে জয় করিয়া জৌপদার অপমান করেন। [জৌপদী দেখ।] তদ্দনি ভাম প্রত্নিজ্ঞা করিয়াছিলেন, সমুখসমরে হুর্যোধনের সমকে তাহার অপরাপর ভাত্যাদ্যকে বিনাশ করিয়া হুংশানরের বক্ষোরক্ত পান এবং অবশেষে গদারুদ্ধে হুর্য্যোধনের উরুদেশ ভঙ্গ কারবেন।

অনন্তর পুনদ্যতক্রাড়ার পঞ্চপাওব ও ক্রৌপদী বনগমন করেন। তীম দাদশবর্ষ বনবাসকালে কির্মীর ও জটাস্থরকে বিনাশ এবং বক্লদিগের সহিত যুদ্ধ করিয়া মণিমানকে নিহত ও কুবেরাস্থ্রচরগণকে বিধ্বস্ত করিয়া তাহাকে শাপমুক্ত করেন। একদা তিনি বনপ্রদেশে ভ্রমণ করিতে কারতে অজগররপী নহ্ষ কর্ত্বক আক্রান্ত হহয়াছেলেন। [নহ্ছ্য ও মণিমান দেখ।] ঘোষবাত্রাসময়ে গদ্ধর্কাগণ হুর্যোধনাদিকে হরণ করিলে, তিনি যুধিষ্ঠিরের আদেশে অর্জুনের সহিত গন্ধর্বরাজ চিত্রদেনকে পরান্ত করিয়া হুর্যোধনাদিকে উদ্ধার করেন। যে
সময় জয়ড়থ জৌপদীকে হরণ করিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন,সেই
সময় তিনি অর্জুনের সহিত মিলিত হইয়া তাঁহাকে যথোচিত
শান্তি প্রদান করেন। অজ্ঞাতবাসসময়ে তিনি বল্লব নামে
স্পকাররূপে বিরাটগৃহে বাস করিয়াছিলেন। এই সময়
মহামল্ল জীমৃতকে তিনি বিনাশ করেন। পরে কীচক জৌপদীর
সতীত্বনাশের চেষ্টা করিলে তিনি রাত্রিকালে কীচক ও উপ
কীচকগণের বিনাশসাধন করিয়াছিলেন। তীম স্বীয় ভূজবলে
ত্রিগর্ত্তপতি স্থশ্যার নিকট হইতে বিরাট রাজ্য উদ্ধার করেন।

কুকক্ষেত্রসমরে বিশেষ বীরত্ব প্রকাশ করিয়া ভীম স্বীয়
প্রতিজ্ঞা পালন করেন। ছর্যোধনাদি শত ত্রাতাই তাঁহার হস্তে
নিহত হয়। যুকাবসানে মহারাজ যুধিষ্টিরের সহিত তিনি রাজ্য
ম্বভাগ করিয়া মহাপ্রস্থান করেন। মহাপ্রস্থানের সময় তিনি
যুধিষ্টিরের সহিত উপবাসনিরত ও যোগপরায়ণ হইয়া ক্রমাগত
উত্তরদিকে হিমালয় পর্কতে গমন করিলেন। পরে স্থমেক
পর্কত অতিক্রম করিলে দ্রোপদী, সহদেব, নকুল ও অর্জুন
ক্রমে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। পরে ভীম আর কিয়দূর
গমন করিয়া ভূমিতে নিপতিত হইলেন। তিনি ভূতলে
পতিত হইয়া উচ্চৈঃম্বরে ধর্মরাজকে সংগোধনপূর্কক কহিলেন,
'মহারাজ! আমি আপনার নিতান্ত প্রিয়পাত্র; আজ কোন্
পাপে আমার ধরাতলে পতন হইল।'

তথন ধর্মরাজ তাঁহাকে স্বাধনপূর্বক কহিলেন ;—'তুমি অন্তকে ভদ্যবস্থ প্রদান না করিয়া স্বয়ং অপরিমিত ভোজন ও আপনাকে অন্বিতীয় বলশালী বলিয়া অহঙ্কার করিতে, এই পাপে তুমি ভূতলে পতিত হইলে।' (মহাভারত)

৪ বিদ্রাধিপতি। মহাভারতে ইহার বিবরণ এইরপ লিখিত আছে;—ভীম নামে বিদর্ভদেশে এক ভীমপরাক্রম নরপতি ছিলেন। বছদিন পর্যাস্ত তাঁহার সন্তান হয় নাই, এই ক্লেশে সর্কানাই তিনি ছঃখিত থাকিতেন। একদা দমন নামে এক মহর্ষি তাঁহার নিকট আগমন করেন। ধর্মক্ত ভীম মহিষার সহিত অপত্যকাম হইয়া মহ্যিকে সংকার লারা সন্তঃ করিয়াছিলেন। মহ্যির বরে ভীমের দম, দাস্ত ও দমননামে তিন পুত্র এবং দময়্বন্তী নামে এক ক্যা হয়।

নল ও দময়তী দেখা ] (ভারত ৩৫১ অ॰)
৫ মহান্ব বিশ্বামিত্রের পূর্বপুক্ষ, অমাবস্থর পূত্র, পুক্ররবার
পৌত্র। (ব্রহ্মবৈ৽পু৽) ৬ কুস্তকর্ণের পূত্র, রাবণের জনৈক রাজস সেনাপতি। (রামা৽) ৭ গন্ধবিশেষ। (ভারত ১৮৫।৪৩) ৮ পুক্রবংশীর ঈলির পূত্র। (ভারত ১৮৪৪১৮) ১ মহাদেব। ভীম, > পথাবলীগত জনৈক কবি। ২ পরিভাষার্থ-মঞ্জরীর পরিভাষেন্দ্রেশ্বর নামক টীকা রচয়িকা।

ভীম, ১ বারকার জনৈক হিন্দুনরপতি। ইনি ১৪৩৭ খুষ্টান্দে
মান্দ্ বৈকাড়া কর্ত্ক পরাজিত হন। ২ চোলরাজতেদ।
৩ সহাদ্রিবর্ণিত নূপতিবয়। (সহাদ্রি ৩১।১২, ৩৩)১৪) ৪ ভয়
। শালমারের মহারাবল বংশোদ্তব জনৈক নরপতি। ৫ জয়ুর
জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি ১৪২৩ খুষ্টান্দে গরুর-সন্দার যশ্রতের
হল্তে নিহত হন। ৬ শিলাহারবংশীয় জনৈক রাজা। ইন্দ্ররাজের পুত্র। কোজণপ্রদেশে ইনি রাজত্ব করিতেন। ৭ ত্রিগর্ত্ত বা কোট-কাঙ্ডার জনৈক অধিপতি। রাজা বিজয়রামের পুত্র।

ভীম-আচার্য্য, वृतिःश्रखाब-প্রণেতা।

ভীমক (পুং) > পাৰ্কতীর ক্রোধজাত গণভেদ। (হরিব• ১৬৮ ঘ•) ভীম-স্বার্থে কন্। ২ ভীমশকার্থ।

ভীমকলম্বক, মলারিমাহাম্মাটীকা রচয়িতা।

ভীমগড়, সহাজি শিধরন্থিত একটা হর্গ। থানাপুর হইতে ৮ জোশ দিক্ষণশিচমে অবস্থিত। এই হর্গ উত্তরদক্ষিণে ১৩৮০ ফিট্ লম্বা ও পূর্ব্বপশ্চিমে ৮২৫ ফিট্ প্রস্থ। হরারোহ ও অত্যুচ্চ শিধরভূমে সংস্থাপিত। মহারাষ্ট্রপতি শিবাজী ১৬৮০ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুসময় পর্যান্ত এই হর্গ স্বীয় অধিকারে রাথিয়াছিলেন। ১৭১৯ খুষ্টাব্দে ১৬টা জেলা সমেত এই হর্গ সাহুর হন্তে প্রদত্ত হয়। ১৭৮৭ খুষ্টাব্দে জনৈক নেসগাঁসর্দার বল্পতার, গন্ধর্বগড় ও ভীমগড়-হর্গ কোল্হাপুররাজের অধিকার-বিচ্যুত করেন। ইহার অনতিকাল পরেই, বিদ্রোহী আততায়ীদিগকে পরাভূত করিয়া কোল্হাপুররাজ ভীমগড় পুনর্ধিকার করিয়া লন। ১৮৪৪ খুষ্টাব্দে বেলগামের বিজোহী সেনাদিগকে দমন করিবার জন্ম ইংরাজরাজ ভীমগড়-হর্গ হন্তগত করেন।

ভীমগুপ্ত (পুং) কাশীরের একজন রাজা। ত্রিভ্বনগুপ্তের মৃত্যুর পর ইনি রাজা হন, কিন্তু কিছুদিন পরে রাক্ষ্মী পিতামহী দিদার ষড়যন্ত্রে নিহত হন। (রাজতর ৩৬ তর ০)

ভীমঘোড়া, উঃ পঃ প্রদেশের শাহরাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা হিন্দুতার্থ। অকা 
কেন্দুতার্থ। অকা 
কেন্দুতার্থ। অকা 
কেন্দুতার্থ। অকা 
কেন্দুতার্বা 
কিন্দুতার্থ। অকা 
কেন্দুতার কিন্দুতার প্রতিকলন মধ্যে ৩৫০ ফিট্ উচ্চ একটা 
প্রলম্ব পর্বাতশিধরে অবস্থিত। একটা ক্ষুদ্র কুণ্ডই এই তীর্থক্ষেত্রের প্রধান স্থান। গল্প নদীর গাত্রবাহিনী একটা ক্ষুদ্র
সোত্রিনী সদাই ইহার কলেবর পুষ্টি করিতেছে। প্রবাদ, 
বিতীয় পাওব ভীমদেন এখানে অখারোহণে অবস্থিত থাকিয়া 
গঙ্গার গতিরোধ করিতেছিলেন। তাঁহার অশ্বক্ষরাঘাতে 
নিকটত্ব পর্বাতগাত্রে একটা গুহা প্রস্তুত হইয়া পড়ে।

বে সকল তীর্থবাত্রী পাপথগুন-মানদে ঐ কুণ্ডে স্নান করিতে আইনেন, তাঁহারা এই ঘোড়াগুহা ও স্থানীয় দেবমন্দির দর্শন করিয়া পবিত্রদেহে প্রত্যারত হুইয়া থাকেন।

ভীমচন্দ্র (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ভীমজানু (পু:) যম-সভান্থিত একজন রাজা। (ভারত ২৮)

ভীমজী, কচ্ছের জাড়েজাবংশীয় জনৈক নরপতি, রাজা অমর-জীর পুত্র (১৫১০ খুষ্টাক)৷

ভীষটকলিঞ্জরপতি, ৫ খানি নাটকপ্রণেভা।

ভামতা (প্রী) ভামত ভাবঃ ভাম-তল্ টাপ্। ভীমত্ব, ভয়ানকত্ব।

ভীমতাল, উ: প: প্রদেশের কুমায়ুন জেলার অন্তর্গত একটা কুল হ্রদ। সমূদ-পৃষ্ঠ হইতে ৪৫০০ ফিট্ উচ্চে অবস্থিত। ক্রাঘি প্রকাতের উপত্যকাদেশে নিহিত থাকার ইহার প্রাক্ষতিক সৌন্দর্য্য অতীব মনোরম। ইহার গর্ভনিঃস্ত জলরাশির একটী কুদ্রধারা রামগঙ্গার আদিরা মিলিত হইতেছে।

ভীমতিথি (পুং) ভীমোপোসিতা তিথিঃ মধ্যপদলোপিক । ভীম-একাদশী, মাঘমাসের শুক্লা একাদশী তিথি।

ভীমথাড়ি, বোষাই প্রেসিডেন্সার পুণা জেলার অন্তর্গত একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০৩৭ বর্গ মাইল।

ভীমদাস, ধাতুপাঠ রচ্মিতা।

ভীমদাসভূপাল, বাক্যস্থাটীকা-প্রণেতা।

ভीমদেব, শ্রুতিভাম্বরনামক সঙ্গীতশাস্ত্র-রচয়িতা।

ভীমদেব, (১ম) শুর্জরাধিপতি চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি, 
হল ভরাজের পুত্র। তিনি একজন মহাবীর ছিলেন। সিন্ধপ্রদেশ আক্রমণে তিনি সদৈয়ে গমন করিয়াছেন দেখিয়া মালবপতি ভোজদেব শুর্জর আক্রমণ ও অন্হিলবাড়পত্তন অধিকার করেন। পরে চেদীরাজ কর্ণের সহায়ে তিনি মালবরাজকে পরাজিত ও নিহত করিয়া তদীয় ধারারাজ্য জয়
করিলেন। [চালুক্যরাজবংশ দেখ।]

ভীমদেব, (২য়) চালুক্যবংশায় অপর একজন নূপতি। হান মহারাজাধিরাজ আখ্যায় গুর্জারে রাজত্ব করিতেন।

ভীমদেব, (৩য়) চালুক্য বংশায় অম্বরাজের পুত্র। ইনি বিক্রমাদিতাকে পরাভূত করিয়াছিলেন।

ভীমদেব, (৩য়) কোণমঙলাধেপাত রাজা সত্যাশ্রমের পুত্র। ভীমদেব, কাবুলের চতুর্থ হিন্দু-নরপতি। ইনি ৯৫০ খুষ্টাকে বিভাষান ছিলেন!

ভামদেব, অন্হিলবাড়ের জনৈক হিন্দ্রাজা। সোমনাথ আক্রমণ কালে ইনি মাজুদ গজনীর সহিত হুদ্ধ করেন। जीयरित्य छ, मर्सार्थि छात्रिन नामक श्रह् थरन्छ।

ভীমদ্বাদশী (স্ত্রী) ভীমোপোদিতা দাদশী। মাঘ মাদের শুক্ষদাদশী। ২ ব্রতভেদ। ভীম এই দাদশীর দিন এই ব্রতের
অমুষ্ঠান করিয়াছিলেন, এইজক্ত ইহার ভীম-দাদশী নাম
হইয়াছে। এই ব্রত অশেষ-পুণাজনক। হেমাদ্রি-ব্রতথতে
এই ব্রতের বিধান ও ব্যবস্থাদির বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে,
বাহলভেয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভামনগর, ত্রিগর্জাধিপতি ভীম কর্ত্ক প্রতিষ্ঠিত নগর। কোটকাঙ্ডার অগ্যতম রাজধানী। রাজা ভীম এখানে একটী হুর্গ
নির্দাণ করিয়াছিলেন। ১০০৮-৯ থৃষ্টাব্দে স্থলতান মান্দ্দ
কাঙ্ডা আক্রমণকালে এই হুর্গ ধ্বংস করেন। [নাগরকোট দেখ]
ভীমনরেন্দ্র, সঙ্গীতস্থধানামক গ্রন্থরচয়িতা।

ভামনাথ, বোষাই প্রেসিডেন্সীর আন্ধাবাদ জেলার অন্তর্গত একটী গগুগ্রাম। প্রবাদ, এখানে হিড়িম্বা রাক্ষ্যীর আবাদ ছিল। মাতা সহ পঞ্চ পাণ্ডব এই বনে আদিয়া বাস করেন। শিবপূজা ব্যতীত অৰ্জুন জল গ্ৰহণ করিবেন না জানিয়া, ভীম লাতাকে প্রতারণাপূর্বক মৃত্তিকামধ্যে একখণ্ড প্রস্তর প্রোথিত করিয়া স্বীয় কনিষ্ঠকে শিবমূর্ত্তি বলিয়া জ্ঞাপন করেন। তদমুদারে মহামতি অর্জুন তথার যাইয়া কারমনো-বাক্যে শিবারাধনা করিয়া গ্রহে আসিয়া ভোজনাদি করিলেন। ভীম স্বীয় চাতুর্য্য প্রকাশ করিলে, কুন্তী প্রভৃতি সকলে তথায় উপনীত হইলেন ি ভীম যাইয়া বৈগ্রপুষ্পাদি অপসারিত করিয়া প্রস্তরমূর্ত্তি বাহির করিলেন। উহা শিব নহে প্রতি-পর করিবার উদ্দেশে ভীম যেমন দণ্ডাঘাত করিবেন, অমনি প্রস্তরগাত্র হইতে গ্রপ্প নিঃস্ত হইতে লাগিল। সকলে তাহাতে দেবাধিষ্ঠান হইয়াছে দেখিয়া চমৎক্লত হইলেন এবং তদবধি উক্ত মূর্ত্তি সকলের নিকট ভীমনাথ মহাদেব নামে প্রচারিত হইল।

এই মহাদেবের নাম হইতে গ্রামের নাম ভীমনাথ হয়।
১৫৩৫ সম্বতে মোহান্ত মাধবগিরি, পরে ঈশ্বরগিরি ও বুদ্ধগিরি
কর্ত্ব স্থানীয় মন্দির ও গ্রামের অনেক উন্নতি সাধিত হয়।
দেবপূজা ও সদাব্রত পালনের জন্ম এখানকার মোহান্ত
মহারাজ নয় থানি গ্রাম লাভ করেন।

প্রতি বংসর শ্রাবণ মাসের শুক্লাঘাদশী, পূর্ণিমা, ক্লফা ষষ্ঠী ও অমাবস্থার এথানে ব্রাহ্মণভোজন হইয়া থাকে। অমাবস্থার এথানে তিন দিন স্থায়ী একটা মেলা হয়। ছারকাযাত্রিগণ প্রায়ই ভীমনাথদর্শনে আগমন করিয়া থাকেন।
সকলেই দেবোচ্ছিপ্ত প্রসাদ অথবা চাউলাদি প্রাপ্ত হন।

এখানকার মোহান্তগণ বিবাহ করিতে পারে না। তাঁহারা

অতিথি, বৈরাগী, গোঁসাই প্রভৃতি হইতে এক জন চেলা মনোনীত করিতে বাধা। পুর্বোক্ত মাধবগিরির পরবর্তী মোহান্ত-গণের নাম পাওয়া হল ত। যে রাঘবগিরি এথানকার বন্মালা কাটাইয়া বসতি স্থাপন করিয়া যান, তাহারই পরবর্তী অমৃত গিরি, ভাবগিরি, আসনগিরি, গুমানগিরি, কেমগিরি, ভগবান্গিরি, ব্ধগিরি ও ঈশ্বরগিরি প্রভৃতির নাম পাওয়া যায়। শেষোক্ত ঈশ্বরগিরিই (১৮৬০৮৫ খঃ) ৮০ হাজার টাকা ব্যয়ে এই স্থানের সংস্কার করিয়া যান।

ভীমনাথ, রযুনন্দনের তিথিতত্বোদ্ত জনৈক পণ্ডিত।
ভীমনাদ (পুং) ভীমো ভৈরবো নাদো যক্ত। ১ সিংহ। ভীমো
নাদঃ কর্মধা। ২ ভয়ানক শব্দ। (ত্রি) ৩ ভয়ানকশব্দবিশিষ্ট।
"বাতৈবিধুনয় বিভীষয় ভীমনাদৈঃ

সঞ্পর ত্মথবা করকাভিঘাতৈ: ॥" (চাতকাষ্ট ১)
ভীমনায়ক (পুং) কাশীরের একজন রাজা। [কাশীর দেখ]
তীমপরাক্রম, জনৈক পাণ্ডারাজ। [পাণ্ডারাজবংশ দেখ।]
ভীমপরাক্রম (ত্রি) ভীমঃ পরাক্রমো যশু। ১ ভ্যানক
পরাক্রম। (পুং) ২ বিষ্ণু (ভারত ১৩/১৪৯/১১৪)
ও রঘুনন্দনক্ত মলমাসত্ত্বগৃত জনৈক ব্যক্তি।

ভীমপল শ্রী, ধানপ্রী ও বারোঞাযোগে উৎপন্ন মিশ্র রাগিণী-বিশেষ। স্বরগ্রাম ম প ধ নি সা ঋ গ। পঞ্চম বাদী, মধ্যম সন্ধাদী। (সঙ্গীতরত্বাং)

ভীমপাল (পুং) জনৈক নরপতি। ইনি বৃক্ষায়ুর্কেদ রচয়িতা স্বরপালের প্রতিপালক ছিলেন।

ভীমপাল, পঞ্চাল-রাজ্যের অন্তর্গত বোদাময়্তাধিপতি জনৈক রাজা। রাষ্ট্রকৃটবংশীয় দেবপালের পুত্র। ইংহার পুত্র স্থরপাল বৃক্ষায়ুর্কেদনামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ কাবুলাধিপতি সাহিবংশীয় শেষ হিন্দ্নরপতি। ইনি ১০২৫ খুগ্রাকে প্রাণ-ত্যাগ করেন।

ভীমপুর (ক্রী) ভীমস্ত পুরং ৬তং। বিদর্ভরাজের নগরী, কুণ্ডিনপুর। ভীমনগর প্রভৃতিরও এই অর্থ।

ভামবল ( ত্রি ) ভীমঃ বল্পবস্থ। ১ ভয়ানকবীর্ঘ্য ( পুং ) ২ ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১৷১১৭৷৭) ৩ বহ্নভেদ।

ভীমভট্ট (পুং) জনৈক প্রাচীন গ্রন্থকার। পুরাণসর্বন্থে ইছাঁর উল্লেখ আছে।

ভীমমুথ (ত্রি) ১ ভয়য়য় মুথাক্কতিবিশিষ্ট। (পুং) ২ বাণভেদ। (রামায়ণ ৪।৪১।৫)

ভীমর (ক্রী) যুদ্ধ। (শব্দার্থচি•)
ভীময়ু (স্ত্রী) আত্মনো ভীমং বৃধমিচ্ছতি ক্যন্ত, বেদে নিপা
নিপাতনাহন্। আপনাতে বৃধভেচ্ছু স্ত্রীগবী। (ঝক্ থাডোও)

ভীমরথ, পাণ্ডাবংশীর জনৈক রাজা।
ভীমরখ (পুং) ভীমো ভরানকো রথোহশু। তামস ময়ু-কল্পে
জাত অন্থরবিশেষ। কৃর্মরূপী হরি এই অন্থরকে বধ করেন।
"হরিণা কৃর্মরূপেণ হতো ভীমরথোহস্থরঃ।" গরুড়পু• ৮৬ অঃ
২ গ্রুরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১০১১৭০১১) ও ধরস্তরির
পৌত্র। ৪ বিরুতির পুত্রভেদ। ৫ সত্যভামার গর্ভজাত
শ্রীক্তক্ষের পুত্র। ৬ কেতুমানের পুত্র।
ভীমরথদেব, মহাশিবগুপ্তাত্মক্ত জনৈক ত্রিকলিক্সাধিপতি।
ভীমরথী (গ্রী) মন্ব্যদিগের অতিবৃদ্ধাবন্ধা বিশেষ।

"সপ্তসপ্ততিকে বর্ষে সপ্তমে মাসি দপ্তমী।
রাত্রিভীমর্থীনাম নরাণাং ছরতিক্রমা ॥" (শক্ষমালা)
৭৭ বংসরের সপ্তমমানের সপ্তমীরাত্রির নাম ভীমর্থী, এই
দিন মনুষাদিগের ছরতিক্রমণীর। যে সকল ব্যক্তি এই বয়স
অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকে, তাহারা অতিশয় পুণ্যাত্মা।
২ নদীভেদ। এই নদী সহু পর্বত হইতে নির্গত হইয়াছে। এই
নদীতে স্নানাদি করিলে সকল পাতক বিদ্রিত হয়।
"গোদাবরী ভীমর্থী ক্রম্বব্যাদিকাস্তথা।

সেহাপানে ভাষরথা ক্রুবেণ্যাশিকান্তথা।
সহপানোন্তবা নদ্যঃ স্মৃতাঃ পাপভয়াপহাঃ ॥"(বিষ্ণুপু•২।৩।১১)

ভীমরথী রোমক-দিদ্ধান্ত-বর্ণিত-দেশভেদ।
ভীমরণও নাড়গীর, জনৈক মহারাষ্ট্র রাজজাহী। ইনি ১৮৫৭৫৮ খৃষ্টাব্দে ইংরাজের বিরুদ্ধচারী হইয়া দম্বল রাজকোষ লুগুন
ও কোপল হর্গ অধিকার করেন। পরে ইংরাজ সেনানী হিউজেদ্
(Major Hughes) তাঁহাকে নিহত করিয়া কোপলহর্গ জয়
করিয়াছিলেন।

ভীমরাজ, স্থনামখ্যাত ক্রম্বর্ণ পক্ষিবিশেষ (Edolius Paradiseus)। ইংরাজিতে ইহাকে 'মকিংবার্ড' বলে। ইহারা স্থুমিষ্ট স্থারে গান করিতে পারে। [ভূঙ্গরাজ দেখ। ]

ভীমরাজ, সহাত্তি-বর্ণিত জনৈক রাজা। ( সহা ৩৩।১১ ) ২ ইদরের জনৈক রাজপুত-রাজা।

ভীমরাত্র (স্ত্রা) ভয়ানক রাত্রি। যে রাত্রি মানব-জীবনের সেই ভয়াবহ ভীমরথী রূপে আদিয়া উপস্থিত হয়।

ভীমরিকা (স্ত্রী) সত্যভামা গর্ভন্নাতা শ্রীকৃষ্ণের কন্তা।
( হরিব ১৬২ অ ০ )

"সপ্তদপ্ততি-বর্ধাণাং দপ্তমে মাসি দপ্তমী।
 রাত্রিভীমরথীনাম নরাণামতিত্বস্তরা॥
 তামতীত্য নরো যোহসৌ দিনানি যানি জীবতি।
 ক্রতুভিন্তানি তুল্যানি স্বর্ণশতদক্ষিণৈঃ॥
 গতিঃ প্রদক্ষিণং বিক্ষোর্জল্পনং মন্ত্রভাষণম।
 ধ্যানং নিদ্রা স্থধা চাল্লং ভীমরখ্যাঃ ফলশ্রুতিঃ॥" ( বৈদ্যক )

ভীমরোমক, জনপদবিশেষ। (মংশুপু• ১২০।৪৭)
ভীমল (ত্রি) ভিয়ে মলঃ সম্বন্ধে যতঃ। ভয়য়য়। (গুরুয়জু৽৩০।৬)
ভীমলাট, মধ্যপ্রদেশের বালাঘাট জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এথানে ভীমরাজের প্রতিষ্ঠিত একটা লাট বা প্রস্তর-স্তন্ত বিভামান আছে। এথানে গোঁড় জাতিরই বাস অধিক। এথানকার প্রশান্ত ছায়া-বিস্তারী বটবুক্ষটা দাক্ষিণাত্যের মধ্যে সর্বপ্রেষ্ঠ।

ভীমবশ্মা, পল্লববংশীর জনৈক রাজা। ২ কৌশাম্বীর অধিপতি
সমাট স্কলগুণ্ডের জনৈক সামস্ত।

ভীমবল্লভরাজ, দান্ধিণাত্যের জনৈক হিন্দু নরপতি।
ভীমবাঁধ বাঙ্গালান, মুন্দের জেলার অন্তর্গত একটা উষ্ণ প্রস্তবণ,
ধ্ববিকুণ্ডের ৮ ক্রোশ দন্ধিণে মহাদেব পর্বতের উপর অবস্থিত।
অক্ষা • ২৫°৪ উ: এবং দ্রাঘি • ৮৬°২ পূ:। মার্চ্চমানে ইহার
উত্তাপ ১৪৪°-১৫০° (F) পর্যান্ত উঠিয়া থাকে।

ভীমবিক্রেম (পুং) ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত ১।৩৭ অ॰) (ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমশালী।

ত নহাজি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাণ ৩৪।২০)
ভীমবিক্রোন্ত (পুং) ভীমশ্চাসো বিক্রান্তশ্চেতি। সিংহ। (ত্রিকা)
(ত্রি) ২ ভয়ানক বিক্রমবিশিষ্ট।

ভীমবেগ (পুং) ১ ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১।১১৭।৭)
২ দানবভেদ। (হরিব॰) (ত্রি) ৩ ভয়ানক বেগবিশিষ্ট।
ভীমবেগরব (পুং) ক্রতগামী বিকট শব্দ।

ভীমবের, পঞ্জাব প্রদেশের শুজরাত জেলার অন্তর্গত হিমালয়ের পাদদেশনিঃস্থত একটা জলধারা। পার্বতীয় উপত্যকা ও গ্রাম সমূহ অতিক্রম করিয়া এই নদী চক্রভাগার সহিত মিলিত হইয়াছে। ২ উক্ত প্রদেশস্থ একটা জেলা। ৩২৬ খৃষ্টপূর্বান্দে মাকিদনবীর আলেক্জান্দর এখানকার অধিবাসীদিগকে পরাস্ত করিয়াছিলেন।

ভীমবেশ (তি) > ভয়নক বেশযুক্ত। ভীষণ দর্শন।
(পুং) ২ ধৃতরাষ্ট্র পুত্রভেদ। (ভারত আদি • ৫৭ অ॰)
০ দানবভেদ। (হরিব • ২৪ অ॰)
ভীমবেশবৎ (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১ ৷ ১৮৬ অ॰)
ভীমশঙ্কর, ঘাদশটা প্রসিদ্ধ শিবলিক্ষের অন্তর্গত লিঙ্গভেদ। ।

"দোমরাষ্ট্রে দোমনাথং গ্রীশৈলে মিরকার্জ্বন্ম।
 উজ্জিরন্যাং মহাকালমোল্লারে পরমেশ্বর্ম॥
 কেদারং হিমবৎপৃষ্ঠে ডাকিন্যাং ভীমশল্কর্ম।
 বারাণস্তাঞ্চ বিশ্বেশং ত্রান্তবং গোমতীতটে॥
 বৈদ্যনাথং চিতাভূমো নাগেশং দাক্কাবনে।
 নেতুবল্বে চ রামেশং গ্রেশঞ্চ শিবালয়ে॥" (শিবপু৽ ৩৮/১৭-২০)

ভীমশর (পুং) ধৃতরাষ্ট্রের পুত্রভেদ। (ভারত ১৮৬৭ অ০)
২ ভয়ানক শর। (তি) ও ভয়ানক শরবিশিষ্ট।
ভীমশাসন (পুং) ভীমং শাসনং যস্তা। যম। (শক্বক্লা০)
২ কঠোর শাসনকারী (নৃপ প্রভৃতি)। ও কঠোর শাসন।
ভীমশাহ, জনৈক নরপতি।
ভীমশাহ, কাশীরের জনৈক রাজপুত্র।
ভীমসাহী, কাশীরের জনৈক রাজা। মহামন্ত্রী ইন্দ্রভান্থ
ইহার সভা উজ্জ্ব করিয়াছিলেন।

ভীম্দিংহ (পুং) জনৈক স্থবিজ্ঞ কবি। শাঙ্গ ধরপদ্ধতিতে ইহার রচিত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

ভীম সিংহ, মেবারের জনৈক রাণা। রাণা লক্ষণসিংহের পিতৃব্য। লক্ষণের নাবালক অবস্থায় তিনি রাজকার্য্য-সমূহের তত্ত্বাবধান করিতেন। তৎকালে তাঁহার বীরত্ব চারিদিকে রাষ্ট্র হয়।

তিনি চোহানবংশীয় হামিরশঙ্কের বিখ্যাত-কন্তা পদ্মিনী-<u>(मरीरक विवाह करतन। এই विवाहरे भिर्मामीय कुरनत</u> কাল হইয়াছিল। পদ্মিনীর অলোকসামান্ত-রূপ-লাবণ্যের কথা লোকপরম্পরায় দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের উঠিল। রাজপুত-শক্তি-বিনাশ-বাদনায়ই হউক, পদ্মিনীর রূপলালসায় মুগ্ধ হইয়াই হউক, তিনি সদৈতে চিতোর আক্রমণ করিলেন।. দীর্ঘকালব্যাপী অবরোধেও অক্নত-कार्या रहेगा. व्यानाजिकीन এইরূপ ঘোষণা প্রচার করিলেন যে, পদ্মিনীকে পাইলে তিনি চিতোর পরিত্যাগ করিতে পারেন। এই কথায় অবমানিত বোধে রাজপুতগণ দিগুণ উৎসাহে যুদ্ধারম্ভ করিল। উভয় পক্ষের ঘোরতর যুদ্ধে লোক-ক্ষয় ব্যতীত কোন ফলোদয় হইল না দেখিয়া, আলাউদ্দীন পুনরায় সন্ধির প্রস্তাব করিয়া জানাইলেন যে, একবার মাত্র মুকুরে সেই অনুপমা মোহিনীর ছায়ামাত্র দেখিতে পাইলেই তিনি নির্ব্বিবাদে স্বদেশে প্রত্যাগত হইতে পারেন। ইহাতে বিশ্বস্ত হইয়া রাণা ভীমসিংহ স্বয়ং অতিথিরূপী আলাউদ্দীনকে শিষ্টালাপ-সহকারে গুর্গাভিমুথে আনিতে ছিলেন, এমন সুময়ে কপটাচারীর গুপ্তদেনাদল অতর্কিতভাবে রাজপুতবীরকে বন্দী করিয়া শিবিরাভিমুখে প্রস্থান করিল। শত্রুকে কাপট্য-জালে জড়ীভূত করিয়া তুরাচার মুসলমান আদেশ প্রচার कतिन (य. পणिनीटक ना পाইलে एम कथनरे जीमिनःश्टरक মুক্তিদান করিবে না। এই ভয়াবহ সংবাদ চিতোরে উপনীত হইলে, সকলেই ভগ্নহাদয় ও হতাশ হইয়া পড়িল। স্বয়ং পদ্মিনী-দেবী যবন-কবলিত স্বামীর মুক্তিকামনায় এক ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহার পিতৃব্য গোরা ও গোরার ভাতৃপুত্র বীরবর বাদলের

পরামশারুসারে পদ্মিনীর আত্মসমর্পণই স্থির হইল। কিন্ত পদ্মিনীর পরিবর্ত্তে ছদ্মবেশী ৭ শত শিবিকাবাহী রাজপুত সেনা মুসলমান-শিবিরে প্রেরিত হইল। यবনরাজ, স্বীয় প্রিয়তম বনিতার সহিত জন্মের মত সাক্ষাতের জন্ম ভীমসিংহকে অর্দ্ধণটা কাল অবদর দিলেন। ঐ অবদরে ভীমসিংহকে লইয়া কয়েকথানি শিবিকা চিতোর রাজধানী অভিমুখে প্রস্থান করিল। মৃঢ় আলাউদ্দীন্ মনে করিল, যে সকল রাজপুতললনা পদ্মিনীর সহিত চিরবিদায় লইতে আসিয়াছিল, তাহারাই স্ব স্ব শিবিকায় চিতোরে প্রত্যাগমন করিতেছে এবং তাহার সহবাসিনীগণ শিবিকামধ্যেই অবস্থান করিতেছে। ক্রমে অর্দ্ধঘণ্টা অতীত দেখিয়া তাঁহার সন্দেহ উপস্থিত হইল। পত্নীর সহিত ভীমসিংহের সম্ভাষণ তাঁহার ভাল লাগিল না. তাঁহার হাদয়ে ঈর্যার উদয় হইল। তিনি তৎক্ষণাৎ শিবিকার পট্টাবরণ উন্মোচন করিতে আদেশ দিলেন। শিবি-কার আবরণ উন্মুক্ত হইলে, তদভান্তর হইতে সশস্ত্র সেনাদল বহির্গত হইল। অচিরে তুইদলে ঘোরতর যুদ্ধ বাধিল।

এ দিকে আলাউদ্দীনের আদেশে একদল সেনা শক্রর পশ্চাদাবিত হইল। ভীমসিংহ তুরঙ্গ-পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া অচিরে চিতোরহুর্গে আশ্রম লইলেন। এথানে গোরা, রাজপুত-রাজ ভীমসিংহের ও কুল-কামিনীগণের সন্মান-রক্ষার্থ উন্মত্তের স্থায় যুদ্ধ করিল। এই যুদ্ধে চিতোরাধিষ্ঠাত্রী দেবীর আদেশমতে অরিসিংহ, অজয়সিংহ প্রভৃতি রাণার একাদশ পুত্র ধরাশায়ী হইলেন। এইবার রাণা ভীমসিংহ দেবীর রক্তপিপাসা-শান্তির জন্ম স্বয়ং আত্মবিসর্জনে কৃতসংকল্প হইলেন। এই ভ্রাবহ ব্যাপার সংসাধিত হইবার পূর্ব্বে 'জহর ব্রতের' অনুষ্ঠান হয়। তাহাতে রাজপুত-কুল-কামিনীগণ কুলমাহাত্ম্য-রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন।

[ शिच्चनी (मथ। ]

জহরত্রত উদ্যাপিত হইলে, রাণা ভীমসিংহ সমরায়োজন করিতে লাগিলেন। তিনি একমাত্র অবশিষ্ট কনিষ্ঠ পুত্রকে কৈলবারা প্রদেশে প্রেরণ করিয়া নিশ্চিন্তমনে সমরানল প্রজ্ঞলিত করিলেন। তাঁহার অধীনস্থ সামন্তগণ রাজপুত-কুলের গৌরবরক্ষার্থ উৎসাহে অগ্রসর হইলেন। রণমদে উন্মন্ত তাতারসৈত্যের সহিত রণকেশরী রাজপুত-বীরগণের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হইল। এই যুদ্ধে ভীমসিংহ নিহত ও চিতোরনগর মুসলমান-হস্তে পতিত ও বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

২ উক্ত বংশের জনৈক রাজা। হামীরের পুত্র। ইনি ১৭৭৮ খৃষ্টাব্দে বিভামান ছিলেন।

ভীমসিংহ, (রাও) মারবাড়ের জনৈক অধিপতি। ইনি

মারবাড়পতি বিজয়সিংহের পৌত্র ও ভূমসিংহের পুত্র। রাজা বিজয়সিংহকে বারবধ্বিলাসে আসক্ত দেখিয়া সামস্তর্গণ বীর-প্রাণ ভীমসিংহকে সিংহাসন্দানে সঙ্কল্প করিলেন।

সামন্তগণকে একত্র সমবেত দেখিয়া বৃদ্ধ রাজা বিজয়সিংহ
বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িলেন। তিনি তাঁহাদিগের প্রীতিবিধান
জন্ম স্বয়ং সামন্ত-শিবিরে উপনীত হইলেন। এ দিকে রাও
ভীমসিংহ রাউদের সামন্তরাজের সহিত মিলিত হইয়া
বারবধ্র য়ণাসর্কম্ব লুঠনপূর্কক নাগরপথে অগ্রসর হইলেন। এই
এখানে তাঁহারা ছাউনী করিলেন। অপরাপর সামন্তর্গণ
সংবাদে উদ্বিশ্ন হইয়া পড়িলেন। ইত্যবসরে বিজয়সিংহ সামন্ত
শিবির পরিহারপূর্কক ভীমসিংহের সমাপে উপনীত হইলেন।

তিনি ভীমসিংহকে আশ্বাসবাক্যে ভুলাইয়া স্থজাত ও শিউয়ানি তুর্গের অধিস্বামী করিয়া দিলেন। যুবক ভীমসিংহ মারবাড় সিংহাসন না পাইয়া, কুদ্র প্রদেশলাভে সম্ভুষ্ট হইয়া রহিলেন।

ভীমসিংহকে দেশান্তরে প্রেরণ করিয়া রাজা বিজয়সিংহ
স্থীর ঔরসজাত পুত্র জালিমসিংহকে গড়বার প্রদেশের পূর্ণাধিকার প্রদানপূর্কক ভীমসিংহকে মারবাড় হইতে বিতাড়িত
করিতে আদেশ দিলেন। জালিম পিতৃ-আজ্ঞা-পালনার্থ ভীমসিংহকে আক্রমণ করিলেন। ঘোরতর যুদ্দের পর, ভীমসিংহ
পরাস্ত হইয়া প্রাণভয়ে জয়শালমীর অভিমুখে প্রস্থান করেন।
এই সময় বৃদ্ধ বিজয়সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুর অব্যবহিত
পূর্ক হইতেই মারবাড় প্রদেশে সামস্ত-বিজ্ঞাহ উপস্থিত
হইয়াছিল।

ভীমসিংহ জয়শালমীরে থাকিয়া পিতামহের মৃত্যু-সংবাদ গাইলেন এবং অবিলম্বে স্বীয় অনুচরবর্গ-সমভিব্যহারে অবিশ্রাস্তাতিতে যোধপুরে আসিয়া উপনীত হইলেন। এ দিকে রাজ্যের প্রকৃত উত্তরাধিকারী জালিমসিংহ শুভক্ষণে রাজ্যে প্রবেশ করিবেন বলিয়া, মৈরত নামক স্থানে অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। চতুর ভীমসিংহ তাঁহাকে অতিক্রম করিয়া নিজ শিরে রাজ-মুকুট শোভিত করিলেন। জালিম সিংহাসনলাভের প্রত্যাশায় অগ্রসর হইতেছেন শুনিয়া, ভীমসিংহ তাঁহাকে ধ্তকরণমানসে একদল সেনা প্রেরণ করেন। ভীলারানামক স্থানে উভয় দলে যুদ্ধ হয়। জালিম পরাজিত ছইয়া মেবারেশ্বরের শ্বণাগত হইলেন।

মারবাড়-সিংহাদনে আরোহণ করিয়া রাজা ভীমসিংহ, নরপিশাচ সমাট অরঙ্গজেবের গ্রায় সংহারমূর্ত্তি ধারণ করি-লেন। তাঁহার রাজসিংহাদনের কণ্টকস্বরূপ জানিয়া তিনি প্রথমে স্বীয় পিতৃব্য ও পালকপিতার প্রাণসংহারে ক্রটা করিলেন না। থুল্লতাতগণকে হত্যার পর, তিনি স্বীয় পিতৃর্ন্ত্রাতাগণের ধ্বংস্পাধনে প্রবৃত্ত হইলেন। এইরূপে একে একে আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করিয়া তিনি রাঠোরকুল কলম্বিত করিয়াছিলেন।

অবশেষে তিনি শুমানসিংহের পুত্র মানসিংহের হত্যামানসে ঝালোর-ছুর্গ অবরোধ করিলেন। কএক বংসর অবরোধে ক্রতকার্য্য না হওয়ায় ভীমসিংহ সেনানায়কগণের উপর
অবরোধ-ভার অর্পণ করিয়া রাজধানীতে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন।
সামস্তর্গণ কোনক্রমে মানসিংহকে বলী করিতে সমর্থ না হওয়ায়
রাজা ভীমসিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে লাঞ্ছিত ও তিরস্কৃত হন।
এরূপ অবমাননায় বীতশ্রদ্ধ হইয়া সামস্তর্গণ তাঁহার আশ্রম
ত্যাগ করিয়া স্বতন্ত্রভাবে বিজোহাচরণ করিতে লাগিল।
সামস্তর্গণের এতাদৃশ আচরণে বিরক্ত এবং মানসিংহকে বলিকরণে হতাশ হইয়া তিনি বেতনভোগী বিজাতীয় সৈম্ভগণের
সহায়তা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

এই সৈতা লইয়া তিনি প্রথমে উদাবৎ-সম্প্রদায়ের সামন্তা-ধিকৃত নিমাজপ্রদেশ ও তুর্গ এবং অত্যাতা সামন্তসমূহের বহুলভূবৃত্তি আত্মসাৎ করিলেন।

নিমাজজয়ে স্পর্দ্ধিত ও উৎসাহিত হইয়া বেতনভোগী সেনাদল পুনরায় ভীমসিংহের অধিনায়কতায় অবিলম্বে ঝালোর নগর অধিকার করিল, কিন্তু স্বল্পমাত্র সেনা লইয়া মানসিংহ ছর্গমধ্যে অবরুদ্ধ রহিলেন। প্রায় একাদশ বর্ষকাল ঝালোর ছর্গে অবরুদ্ধ থাকিয়া মানসিংহ অল্লক্ত সহু করিয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন। এই অবরোধ-কালে ভীমসিংহের মৃত্যু হয়। ১৭৯২-১৮০৩ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত তিনি দারুণ উৎকণ্ঠার সহিত রাজ্যভোগ করিয়াছিলেন।

ভীমদিংহপণ্ডিত, শার্স্পরপদ্ধতিগ্রত জনৈক কবি।

ভীমসেন, ১ জনৈক টীকাকার, ইনি ১৭২৩ খুষ্টান্তে স্থা-সাগরনামে কাব্যপ্রকাশটীকা ও হর্ষদেবকৃত রত্নাবলীর টীকা প্রণায়ন করেন। ২ হুর্গামাহাত্মিটা-প্রণোতা। ৩ ধাতুপাঠ ও ভৈমী ব্যাকরণ-রচিয়িতা। রামমুকুট ও পদ্মনাভ ইহাঁর উল্লেখ করিয়াছেন। ৪ বৈছবোধসংগ্রহ-নামক বৈছকগ্রহ প্রণায়নকর্ত্তা। ৫ স্থাশাস্ত্র বা পাকশাস্ত্র-প্রণেতা। ইনি কিরাত-নগরনিবাসী ছিলেন। ৬ মক্ষভেদ। (ব্রহ্মপুরাণ) ৭ জনৈক তান্ত্রিকাচার্য্য। (শক্তিরত্নাকর)

ভীমদেন, জনৈক প্রাচীন নরপতি, তিনি তোরমানের পূর্ব্বে ভারত শাসন করিয়াছিলেন। গুপ্তাক্ষরে লিখিত, ময়ুর-চিত্রাঙ্কিত তাঁহার প্রচলিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। ২ অপর একজন হিন্দু-নরপতি। ইনি ৫২ সম্বতে বিভ্যমান ছিলেন। ভীমদেন, (পুং) মধ্যম পাওব, ভীম। [ভীম দেখ]

২ গন্ধকিভেদ। (ভারত ১/১২৩৫০) ও কপূরিভেদ।

চলিত ভীমদেনীকপূর। ইহা বাত-পিত্ত-নাশক, রস ও পাকে

মধুর ও শীতল, বুংহণ, বলকর। (ভাবপ্রকাশ)

৪ জনমেজয়ের প্রাতৃভেদ। (ভারত ১/৩ অ॰)

৫ পৌরবপ্রাচীন জনমেজয়ের পুত্রভেদ। (ভারত ১।৯৪ অ•)

ভীমদেন কবি, দতসংগ্রহ নামক গ্রন্থপ্রণেতা। ভীমদেন ঠপ্প, নেপালের জনৈক রাজা।

ভীমদেনের গদা, আলাহাবাদে ৪ থানি শিলালিপিযুক্ত যে স্থাচীন প্রস্তর 'লাট' বিভ্যান আছে, তাহা স্থানীয় লোক-মুখে "ভীমদেন-কা-গদা" নামে কীৰ্ত্তিত হইয়া থাকে।

ভীমদামিন্ জনৈক স্থবিজ্ঞ বাদ্ধণ। রাজা বলবর্দ্ধদেব ইংগার প্রতিপালক ছিলেন।

ভীমহাদ, (ক্নী) ভীমে গ্রীমানে হাসঃ প্রকাশঃ বস্ত। ইন্দ্র-তুল। চলিত বুড়ির স্থতা। (শন্দরত্না•) ইহার পাঠাস্তর,— গ্রীমহাম।

ভীমা, (স্ত্রী) ভী-মক্, স্ত্রিয়াং টাপ্। ১ রোচনাথ্য গন্ধ-ক্রবা। (শন্দত ) ২ কশা। (শন্দমা ) এ নদীবিশেষ।

"কাবেরী বীরকান্তা চ ভীমা চৈব প্রোফিকা।"

(হারীত প্রথমস্থা৽ ৭০ অ০)

ত ত্র্গাদেবী।. চণ্ডীতে লিখিত আছে,—ভগবতী ত্র্গা হিমাচলে ভরানক রূপ ধারণ করিয়া মুনিদিগের তাণের জন্ত রাক্ষনদিগকে ক্ষয় করেন বলিয়া তাঁহার নাম 'ভামাদেবী' হয়।

"পুনশ্চাহং বদা ভীমং রূপং কৃত্বা হিমাচলে। রক্ষাংসি ক্ষরিষ্যামি মুনীনাং ত্রাণকারণাও॥ তদা মাং মুনগঃ সর্বে স্তোষ্যন্ত্যানম্মূর্ত্তিয়ঃ। ভীমাদেবীতি বিখ্যাতং তন্মে নাম ভবিষ্যতি॥"

( मार्क एख र १९ विभा ।)

ভীমা, বোষাই প্রেদিডেন্সীর অন্তর্গত একটা নদী, সহাদিপর্কতের অক্ষা ১৯ং ৪ ৩০ উঃ এবং দ্রাঘি ৭৩৫ ৩৪ ৩০ পূর্বে ভীমাশঙ্কর গ্রামের সন্নিকটে উভূত হইয়া পূণা, আন্ধাদনগর, শোলাপুর ও কালাদ্গী জেলার মধ্য দিয়া দক্ষিণপূর্বাভিমুখে ক্লখানদীতে আসিয়া মিলিত হইয়াছে।

ভীমাকর (পুং) কাশীরের একজন রাজা, ইংহার পুত্রের মাম ইন্দ্রাকর।

"পুত্রো ভীমাকরশুল্রাকরশ্চাত্রাস্তরে সমম্।

হঞ্জকবস্তত্র তত্র বধং প্রেমো ব্যচিন্তর্যুৎ ॥"(রাজতর ৮।১৮২•)
ভীমাগন্নি, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত একটী গিরিসঙ্কট।
বেল্লরী জেলা হইতে সন্দুর প্রদেশে যাইতে হইলে, এই পথ

দিয়া যাইতে হয়। অক্ষা• ১৫°৭´ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৬° ৩ পূঃ। এই গিরিপথে যেট্টনহটি নামক গ্রাম অবস্থিত।

ভীমাদি (পুং) ভাম আদি করিলা পাণিত্যক শব্দগণ।

যথা ভাম, ভাম, ভরানক, বাহ, চক, প্রস্কলন, প্রপাত,
সম্ত্র, ক্ষব, ক্ষক্, দৃষ্টি, রক্ষঃ, শস্কু, স্থক, মূর্থ, থলতি। (পাণিনি)
ভীমাদের (পুং) কাশীরের একজন রাজা। রাজতর ৮৮২১)
ভীমার, রাজপুতানার যোধপুর রাজ্যের অন্তর্গত একটা গওগ্রাম।
অক্ষাং ২৬ ১৯ তিঃ এবং ক্রাঘিং ৭১ ওও পুঃ। এখানে চৌহান
রাজপুতগণের বাদ। পোকর্গ ইইতে বালমের যাইবার পথে
অবস্থিত থাকার এথানকার বাণিজ্যের উন্নতি ইইয়াছে।

ভীমাবরম্, মাক্রাজ-প্রেসিডেন্সীর গোদবরী জেলার অন্তর্গত একটী তালুক। ভূপরিমাণ ৩২১ বর্গ মাইল। উন্দী, বেলপুর, ছিন্নকাপড়ম্, গোষ্ঠা নদী ও অকবীড়ু প্রভৃতি কতকগুলি থাল ও প্রণালী ইহার মধ্যে বিস্তৃত থাকার, এথানকার চাসবাসের বিশেষ স্ক্রিধা হইয়াছে। বীরবাসরম্ নগর এথানকার প্রধান স্থান। এতদ্বিন ভীমাবরম্, উন্দী, অকুবীড়ু ও গুণুপুড়ী প্রভৃতি নগরে চাউলের বিস্তৃত কারবার আছে।

ভীমাবরম্, মাজাজ-প্রেদিডেন্সার নেছ্র জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। শৃঙ্গার-আয়কোণ্ডার পবিত্র দেবতীর্থের ব্যয়ভার বহনের জন্ম এই গ্রাম প্রদত্ত হইয়াছে। নিকটবর্ত্তী গণ্ডশৈলের উপর অগন্ত্যমুনির প্রতিষ্ঠিত একটা বিষ্ণু-মন্দির এবং অপর একটা গুহা বিগ্রমান আছে। এই গুহার সন্মুধদেশে একটা ভীষণাকার প্রস্তর-প্রতিমূর্ত্তি দণ্ডায়মান আছে। প্রতিবংসর বৈশাথ মাসে এখানে নারদিংহস্বামীর (বিষ্ণুমৃত্তি) উদ্দেশে একটা মেলা হইয়া থাকে।

ভীমাশঙ্কর, বোষাই-প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার অন্তর্গত একটা শিবমন্দির। পশ্চিমঘাটশৈলের চূড়াদেশে ভীমা নদীতীরে অবস্থিত। দাক্ষিণাত্যের ইহা একটা প্রাচীন তীর্থ বিদিয়া গণ্য। এখানকার প্রাচীন ভগ্নন্দিরের পরিবর্ত্তে নানাফড়নবিশ মহাদেবের উদ্দেশে নৃতন মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। তাঁহার বিধবা পত্নীও এই মন্দিরের চূড়াদেশ শোভিত করিয়া যান। এখানে হুইটী কুও আছে। তন্মধ্যে একটা ভীমা নদীর উৎ-পভিস্থান বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়া থাকে।

এই তীর্থক্ষেত্রের উৎপত্তিসম্বন্ধে এখানে এইরূপ একটা পৌরাণিকী কিংবদন্তী শুনা যায়;— স্মযোধ্যাধিপতি স্থ্যবংশীয় রাজা ভীমক মৃগয়া-কালে না জানিয়া হরিণরূপী ছুই ঋষিকে নিহত করেন। রাজা এই পাপের প্রায়শ্চিত্তের জন্ত মহাদেবের তপস্থায় প্রয়ুত্ত হন। দেবাদিদেব তাঁহার তপশ্চ-র্যায় মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে বর প্রার্থনা করিতে আদেশ করেম। ত্রিপুরাস্থরকে যুদ্ধে পরাজিত করিয়া মহেশ্বর তৎকালে শ্রান্তিদূর করিতেছিলেন, তাঁহার কপালদেশ ঘর্মাক্ত দেখিয়া ভীমক সেই কপালদেশনিঃস্থত ঘর্মরাশি হইতে সর্বলোকহিতকর এক সরিদ্ধার প্রার্থনা করিলেন। তদমুসারে ভীমা নদী উভূত হইল। প্রতিবংসর শিবরাত্রি-উপলক্ষে এখানে একটী যাত্রা-উৎসব হইয়া থাকে।

ভীমেশ (ক্লী) শৈবতীৰ্থভেদ, এইস্থলে ভীমেশ নামে শিবলিঙ্গ অবস্থিত আছেন।

ভীমেশ্বর (क्री) শিবপুরাণোক্ত শৈব তীর্থভেদ।

ভীমেশ্বর তীর্থ, বিদর্ভরাজ ভাম কর্ত্তক স্থাপিত শৈবতীর্থ-বিশেষ। এখানে ভীমেশ্বর শিবলিঙ্গ বিজ্ঞমান আছেন। (তাপীথণ্ড) ভীমেশ্বর ভট্ট, রসসর্বস্থ নামক অলঙ্কার-গ্রন্থ-প্রণেতা। রঙ্গ-ভট্টের পুত্র।

ভী নৈ কাদশী (স্ত্রী) ভীমেন উপোদিতা একাদশী, মধ্যপদলোপী কর্ম্মধাও। মাঘ মাদের শুক্লা একাদেশী। এই একাদশীর ব্রত স্কলৈর করা কর্ত্তব্য। এই একাদশীর ব্রত করিলে অনায়াদেই বিষ্ণুর পরমপদ লাভ হইয়া থাকে। ভীম একাদশীর সম্বন্ধে থনার একটা বচন এইরূপ প্রচলিত আছে,—

> "শোরা উঠা পাশমোড়া, তার মাঝে ভীমে ছোড়া। পাগলার চোদ্দ পাগলীর আট এই করিয়ে তোরা জনম কাট।"

বৈষ্ণবমতে, জীবনে যদি কোনরূপ ধর্মান্তর্ভান করিতে না পারা যায়, তাহা হইলে শয়ন, উত্থান, পার্সপরিবর্ত্তন এবং ভীম একাদশী, শিবচতুর্দ্দশী ও মহান্তমী এই কয়টী ব্রতার্মন্তান করিলে সকল পাতক বিনম্ভ হয় এবং অবশেষে বিষ্ণুপদ লাভ হইয়া থাকে। দশমীর দিন সংযম করিয়া একাদশীর দিন উপবাস এবং দ্বাদশীর দিন পারণ করিতে হয়।

"ততঃ পুণ্যামিমাং ভীমতিথিং পাপপ্রণাশিনীম্। উপোক্ত বিধিনানেন গচ্ছেদ্বিষ্ণোঃ পরং পদম্॥ ভীমতিথিং ভৈমীত্বেন খ্যাতামেকাদশীং॥"

(একাদশী তত্ত্ব)

একাদশীতে উপবাস করিয়া দাদশীর দিন বিষ্ণুপূজা করিতে হয়, ইহা ভীম দাদশী নামে খ্যাত। এই ব্রতের বিধান মংস্থপুরাণে বর্ণিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে তাহা নিখিত হইল না।

তীমোত্তর (পুং) কুমাও।

ভীমোদরী (স্ত্রা) উমা, হুর্গার নামভেদ। ভীমোরা, বোধাই-প্রেসিডেসীর কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত একটা কুদ্রাজ্য, ভীমোরা নগর ইহার রাজধানী। অক্ষা• ২২° উঃ এবং দ্রাঘি• ৭১° ১৬´ পৃঃ।

ভীর (পুং) জাতিভেদ। [আভীর দেশ]
ভীরারায়, ভাটীয়ার জনৈক হিন্দ্নরপতি। ১০০৬ খুষ্টান্দে
গজনীপতি মান্ধানুদ ইহাকে যুদ্ধে নিহত করেন।

ভীরু (ত্রি) বিভেতীতি ভী-ভয়ে (ভিয়ঃ জুকুকনৌ। পা এ২।১৭৪)
১ ভয়শীল। পর্য্যায়, ত্রস্কু, ভীকক, ভীলুক, ভীলু।
"তেষামর্থে নিযুঞ্জীত শুরান দক্ষান কুলোদগতান।

শুচীনাকরকর্দ্মান্তে ভীক্রনন্তনিবেশনে॥" (মহু १।৬২)

(স্ত্রী) ২ ভয়শীলা স্ত্রী, ভয়প্রকৃতিকরা। (অমর) ৩ শতাবরী। (ধরণি) ৪ কণ্টকারী। (শক্চ০) ৫ শতপদিকা। (শক্রত্রা৽) ৬ অজা। ৭ ছায়া। (রাজনি৽) (পুং) ৮ শৃগাল। ১ ব্যাঘ। (রাজনি৽) ১০ ইক্ষুভেদ। ইহার গুণ—শ্লেম্বর্দ্ধক, স্বাহ্ন, অবিদাহী ও গুরু। (রাজব৽)

ভীরুক (ক্রী) ভীক্ত-সংজ্ঞায়াং কন্। ১ বন। (শক্রত্নাবলী)
(পুং) ২ পেচক। ৩ ইক্ষ্ভেদ। (ত্রি) বিভেতীতি তী(ভিয়ঃ কুকন্। উণ্ ২০০১) ইতি ক্কন্। ৪ ভয়য়ুজ,
কাতর। (সংক্ষিপ্রসার উণাদির্ত্তি)

ভীরুকচ্ছ (পুং) ভরুকচ্ছের পাঠান্তর। ভরোচ প্রদেশ। (মার্কণ্ডেরপু৽ ৫৭।৫১)

ভীক্তিতস্ (ত্রি) ভীক্ন ভয়শীলং চেতো ষশ্ব। ভীক্ন-হাদয়। ২ ভয়শীল চিত্ত।

ভীরুণ ( ত্রি ) ভয়াবহ।

ভীরুতা (স্ত্রী) ভীরূণাং ভাবঃ তল্-টাপ্। ভীরুত্ব, ভয়-শীলতা। ভীরুর ভাব বাধর্ম।

ভীরুপ্ত্রী (স্ত্রী) ভীরূণীব প্রাণ্যস্থাঃ, :গৌরাদিম্বাৎ ভীষ্।
শতমূলী। (অমর)

ভীরুরন্ধ (পুং) > ভয়জনক রন্ধু। ২ হাপর।

ভীরুন্তান (ক্লী) ভীরূণাং স্থানং 'অধাদেঃ স্থয়েতি' বছং। ভীরুদিগের স্থান।

ভীরুসত্ত্ব ( ত্রী ) ভরশীল চিত্তযুক্ত।

ভীরুন্সদায় (পুং) ভীক হাদমং যক্ত। হরিণ, মুগ। (জটাধর) ভীরা (স্ত্রী) ভীক (উঙ্তঃ। পা ৪।১।৬৬) ইতি উঙ্। ভয়শীলা নারী। (অমরটীকা ভরত)

ভীল, মারবাড়ের আদিমনিবাসী বহা ও পার্কাত্য জাতিবিশেষ। রাজপুতানার আরাবল্লী শৈলমালা হইতে সিন্ধু ও রাজপুতানার মরুভূমি এবং থান্দেশ ও আন্দানাদের বন ও তুরুশৃঙ্গে ভীলদিগের বাস দেখা যায়।

অনেকেই এই ভীলদিগকে ভারতীয় আদিম জাতিগণের

অত্তম বলিয়া মনে করেন। সংস্কৃত সাহিত্যে হহার। ভিল্ল, काशांत माठ जीत ও আजीतनारम । প্रথिত হইয়াছে। আভীর নাম শুনিয়া কেই মনে করিতে পারেন যে, এখন যাহারা 'আহীর' গোয়ালা বলিয়া গণ্য, তাহারাই আভীর। ি আহীর শব্দ দেখ। ] পার্কত্য তুর্দান্ত ভীলগণ সেই জাতি হইতে পারে না, কিন্তু সাহিত্যদর্পণের "আভীরী শাবরী-চাপি কাষ্টপত্রোপজীবিষু।" অর্থাৎ কাষ্টজীবীরা আভীরী ও পত্রোপজীবীরা শাবরী ভাষায় কথা কহিবে। এতদ্বারা বোধ इहेरठरह रा, शूर्वकारन आजीतीमिरगत वग्र-कार्ध-मः शहर উপজोবিকা ছিল, এখনও সর্ব্বত্রহ ভীলদিগের মধ্যে এই বৃত্তি রহিয়াছে। কিন্তু গোপজাতীয় আহীরদিগের মধ্যে এ প্রথা নাই। আভীরেরাই কালে ভীর ও তাহা হইতে চলিত ভীলনাম লাভ করিয়াছে. এইরূপ কাহারও বিশ্বাস। যতুবংশ-ধ্বংসের পর যথন অর্জুন গুজরাত হইতে কৃষ্ণ-বনিতাগণকে সঙ্গে লইয়া ইন্দ্রপ্রস্তে ফিরিতে ছিলেন, তৎকালে পথে আভীরদস্থাগণই মহাবীর গাণ্ডীবধন্বার নিকট হইতে সেই কৃষ্ণপ্রেম্বসীগণকে কাড়িয়া নইয়াছিল। সেই আভীরেরাই বর্ত্তমান ভীলদস্তা-গণের পূর্বপুরুষ। মহাভারতকালে তাহাদের যেরূপ উপ-জাবিকা ছিল, এখনও তাহাহ রহিয়াছে; কিন্তু প্রাচীন হিন্দু ধর্ম্মশান্ত্রে ইহারা 'ভিন্তু' নামক অস্ত্যজ জাতি বলিয়াই গণ্য **इरेग्नाट्डा** १९५५ वर्ग वर्ग (०. [ जिल्ल रमथ । ]

টলেমি এই ভীলদিগকেই ফিল্লিতী (Phyllitæ) নামে উল্লেখ করিয়াছেন। দ্রাবিড়ীয় ব্যাকরণরচয়িতা ডাক্তার কল্ডওয়েল সাহেবের মতে দ্রাবিড়ীয় 'বিল' অর্থাৎ ধরু হইতে ভিল্ল
শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।

পশ্চিম ভারতে এই ভীল সম্বন্ধে নানা প্রবাদ শুনা যায়।

একটা প্রবাদ আছে—একদিন মহাদেব এক নিবিড় অরণ্যে
ভ্রমণ করিতে করিতে পীড়িত হইয়া পড়েন। অকস্মাৎ এক

যোড়শী রূপদী তথায় আসিয়া উপস্থিত হইল। সেই মনোমোহিনীর রূপদর্শন মাত্রই মহাদেবের সকল রোগ দূর হইল।

সেই অপূর্ব্ব সম্মিলনে কএকটা সন্তান জ্মিল। তন্মধ্যে একজন
অতি কুরূপ ছিল। একদিন সে ক্রোধবশে মহাদেবের প্রিয়
বুষটীকে মারিয়া ফেলে। তজ্জন্ত সে নিবিড় জঙ্গলে ও জনমানবহীন গিরিপ্রদেশে বিতাড়িত হইল। তাঁহারই সন্তানেরা সমাজ
বাহ্ন ভীলজাতি। তাহারা এখনও 'মহাদেবের চোর' বিলয়া
স্ব স্থারিচয় দিয়া থাকে।

এই বহু জাতির তীরচালনে অসাধারণ ক্ষমতা দেখা যায়। এই জন্ম একটী প্রবাদও আছে যে, মহাবীর জ্রোণাচার্য্য একজন ভীলরাজের অপূর্ব্ব ধনুচালনা দেখিয়া ঈর্যাপরবশ হহয়া তাহার ও তাহার প্রজাবুন্দের দক্ষিণহস্তের বৃদ্ধাসূত কাটিয়া ফেলিতে আদেশ করেন।

পশ্চিম ও মধ্য ভারতের নানা স্থানে ভীলদিগকে দেখা যায়। তাহাদিগের আদিবাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে, তাহারা মেবার কি মরুদেশ (যোধপুর) উল্লেখ করিয়া থাকে। সমস্ত রাজপুতনা এক সময় তাহাদেরই অধিকারে ছিল। এখনও কোন কোন রাজপুতরাজের সিংহাসনারোহণকালে ভীলসদ্দার আসিয়া রাজটীকা না দেখিলে তাঁহার রাজ্যাভিষেক সিদ্ধ হয় না।

वहकान हरेरा प्रसा ७ कृत श्रक्त विद्या भग हरेरन ७ ইহারা সাহসী, বীর ও বিশ্বাসী। যেমন আততায়ীর উপর মহারোষ, তেমনি শরণাগত ও আশ্রম্নাতার প্রতি অনুরক্ত. এমন কি, প্রাণ দিয়াও আগ্রিতের মঙ্গলবিধানে তৎপর। যে সকল নিবিড় বনে সহসা কেহ প্রবেশ করিতে ভীত হয়, ইহারা সেই সকল ছুর্গম বনজঙ্গলের অলিগলির সন্ধান বলিতে পারে, ত্রারোহ গিরিমালার মধ্যে স্থগম পথ জানিয়া রাথে, তুর্গম পথ ও গিরিমালার সাত্রদেশে অনায়াসেই বিচরণ বা লঙ্খন করিতে সমর্থ হয়। রাজপুতেরা এই জাতিকে বস্তু-পশুর স্থায় স্থণার চক্ষে দেখিয়া থাকেন। কিন্তু রাজস্থানের ইতিহাস পাঠ কর, রাজপুত-প্রভুর জন্ম এই জাতির আত্মোৎ-সর্গের যথেষ্ট প্রমাণ পাইবে। ত্রন্ধান্ত, অবাধ্য ও মহাত্যাচারী ररेटाउ रेराता विधामघाठक वा मीनजुः थीत छेर शी एक नटर। বরং দেখা গিয়াছে ষে, ভীল-ডাকাতেরা বড় বড় রাজপুরুষ धना श्राहरञ्ज वह विख नुष्ठे कित्रमा स्नानिम भीन मित्रक्ररमवाम ব্যয় ক্রিতেছে।..

পুরুষের যেমন পরস্বাপহরণ ও দস্থত্যায় আমোদ, ইহাদের রমনীগণের সেহরূপ পরোপকারে যথেগু অনুরাগ দৃষ্ট হয়। পুরুষের। যেরূপ নিজয়, রমনীরা সেহরূপ দয়াময়ী ও মানময়ী। কেহ ভালের করালকবলে পতিত হহলে, ভালরমনীর ক্বপাভিন তাহার আর রক্ষার উপায় নাহ। ভগবানের কি অপূর্ব স্টেরক্ষাকৌশল! কত শত অসহায় পথিক ভীলের হাতে প্রাণ হারাইতে বিসয়াছে, কিন্তু ভীলরমনীর কর্নায় তাহার। অনায়াসে প্রাণলাভ করে এবং অনেক সময় তাহাদের সাহাযের স্বদ্র হুর্গমপথ পথিকের পক্ষে স্থাম হইয়। থাকে।

ভীলাদিগের তীর ও ধর্কই জাতীয় অস্ত্র। সদার বা প্রধানেরাই কেবল অসি ধারণ করে। তাহাদের কেশজাল পৃষ্ঠদেশ পর্যান্ত বিলম্বিত, দেহ অপরিষ্কার, নাতিদীর্ঘ নাতিহ্রস্থ, অথচ বলিন্ত ও কইসহিষ্ণু। রমণীগণ থকাকার ও দেখিতে কদ্যা। সম্ভ্রান্ত মহিলাগণ পদাঙ্গুলি হইতে জাতু পর্যান্ত পিত্তলের কড়া পরিয়া থাকে। স্ত্রী পুরুষ উভয়ই মদ্যপ্রিয়।
গো ও শুকর ভিন্ন অপর কোন মাংস থাইতে তাহাদের
আপত্তি নাই। কোন উৎসবের সময় সকলেরই প্রচুর মথ
ও একটু একটু মাংস চাই, নহিলে কোন উৎসবেই স্থাসপার
হয় না। মদের ছড়াছড়িতে অনেক সময় উৎসবের আমোদে
মহাবিবাদের স্ত্রপাত ও দারুণ রক্তপাত ঘটিয়া থাকে। এই
এই রণপ্রিয় জাতি সামান্ত উত্তেজনায় ধর্ম্বাণ গ্রহণ করিয়।
থাকে। গোহরণ ও স্ত্রীহরণ ঘটিলে মহাশান্তি দিবার জন্তা
বহুকাল যুদ্ধবিগ্রহ চলে। কোন ভাল বাগ্দত্তা ভালকতা
লইয়া পলায়ন করিলে, কন্তার পিতৃপক্ষের সহিত অপর
পক্ষের নিদারুণ বিবাদ ঘটিয়া থাকে। যে পর্যান্ত না অপর
পক্ষের নিবাসভূমি ভত্মরাশিতে পরিণত ও বহু লোকের
প্রোণ বিসজ্জিত হয়. ততকাল আর বিবাদের শান্তি হয় না।

শীত ও বর্ষার সময় এই জাতি অনেকটা শাস্তমূর্ত্তি ধারণ করে, কিন্তু শস্তাহরণের পর ও শস্তাবপনের পূর্বে গ্রীষ্ম-কালে ইহারা উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করিয়া মছপানে বিভোর হইয়া ভিন্ন গ্রামে গিয়া পরস্পর লুটপার্ট আরম্ভ করে। তৎকালে সেই সকল ভৈরবমূর্ত্তির সন্মুখীন হয় কার সাধ্য! এই সময় অনেক গ্রামে ভীল রক্তস্রোত বহিয়া থাকে। কিন্তু যে ব্যক্তি শক্তদমন করিয়া জন্ম অর্জন করে, ভীল-সমাজে সে অতি সম্মানিত এবং রমণী-সমাজে তাহার বীরত্বকাহিনী গীত হইয়া থাকে। এরূপ বীরপুরুষকে পাইবার জন্ম সকল ভীলকুমারীই কামনা করে।

अत्नक ममरप्रदे जीनकुमात्री ११ २०।२ ६ वर्ष भर्या स्थापन বাহিত থাকে। পিতামাতা কন্সার বিবাহের জন্ম কোন एडोडे करत ना। एडिं। कतिवात्र था नाहे: **डा**डा হইলেই অপরে কন্তার চরিত্রের উপর সন্দেহ করিবে। কন্তার পিতবন্ধগণই ঘটকালি করিয়া থাকে। প্রায় বরপক্ষের নিকট হুইতেই বিবাহের প্রস্তাব আদে। কন্সার পিতার পছন হুইলে সম্মতি দেওয়া হয়। তথন বরের পিতা হুই পাত্র মদ লইয়া একটা বড়গাছের ছায়ায় অথবা গ্রামের মধ্যন্থ একটা স্নিগ্ন স্থানে আদিয়া বদে, কন্থার পিতা ও তাহার বন্ধু আদিয়া তথায় মিলিত হয়। বরের পিতা কন্সার পিতাকে কত পণ দিবে, তাহা এথানে ঠিক করা হয়। ত্রিশ টাকা হইতে ষাইট টাকার মধ্যেই পণ ধার্য্য হয়। দেনা পাওনা চ্কিলে ব্রের পিতা কতকগুলি ধাক (ধাতকী) পাতা লইয়া ঠোকা প্রস্তুত করে ও তাহাতে হুই আনার প্রসা রাথিয়া সেই ঠোন্সাটী মদের পাত্রের উপর চাপা দেয়। তথন ক্যার ভাই কিংবা অপর কোন বালক সেই হুই আনা

পদ্মনা লইন্না ঠোকাটা উল্টাইন্না ফেলে। এইরূপে 'নগরি' বা বাগ্দান সম্পন্ন হয়। পরে সকলে পাত্রন্থ মত পান করে। তৎপরে কন্তার পিতা একটা ছাগ মারিন্না বর ও বরের পিতাকে খা ওয়াইয়া থাকে। ইহার পর সকলে ঘরে ফিরিয়া আদে।

বাগদানের ৫।৬ মাস পরে বিবাহের আয়োজন চলিতে থাকে। বরকর্ত্তা কন্তার জন্ত একথানি সাডী, একটী অঙ্গরাখা ও একটা কোমরবন্ধ পাঠাইয়া দেয়; কন্তাও সেইগুলি পরিয়া সকলকে দেখাইয়া বেড়ায়। কন্তার পিতার সঙ্গতি থাকিলে একটী মহিষ কাটে ও দরিদ্র হইলে ছাগ মারে। বর ও বরপক্ষীয়দিগকে এবং গ্রামস্ত সকলকে ভোক্ত দেওয়া হয়। এই সময় একজন ব্রাহ্মণ চারি আনা পয়সা লইয়া বিবাহের শুভ দিন স্থির করিয়া দেন। বরকর্তা চুক্তি টাকার অর্দ্ধেক নগদ এবং বাকী অর্দ্ধেকের পরিবর্ত্তে একটা বলদ অথবা অপর কোন কিছু ক্সাক্তাকে দিয়া ফেলে। নিৰ্দিষ্ট শুভদিনে বর হরিজা-রঞ্জিত হইয়া বন্ধুবান্ধব ও আত্মীয়কুটুম্ব সহ কন্সার গহাভিমুখে যাত্রা করে। ক্যাকর্তা আত্মীয় স্বজন ও বাদ্য-করাদি সহ আসিয়া গ্রামের সীমা হইতে বরের কপালে কুছুমের 'তিলক' দিয়া বর ও বরপক্ষীয়দিগকে অভার্থনা করিয়া লইয়া আসে। গ্রামের ভিতর আসিয়া সকলে একটা স্থচ্ছায় বুক্ষতলে অথবা অপর কোন মনোরম স্থানে বিশ্রাম লাভ করে। ক্যাক্তা ঘরে যায়, বরক্তাকেও এ সময় প্রথামত কিছু খরচ করিতে হয়।

বিবাহের দিনে অপরাহে কন্সার পিতৃগৃহে একটা মহা-ভোজ হয়। বরকন্সার প্রথম বিবাহনিশি-যাপন জন্ম একটা স্বতম্ন গৃহ নির্দিষ্ট থাকে। বরপক্ষীয় ও কন্সাপক্ষীয় সকলে অতিরিক্ত মত্যপানে মাতাল হইয়া পড়ে। পর্রদিন প্রোতে কন্সার পিতা যৌতুক স্বরূপ কন্সাকে একটা বলদ অথবা তাহার অভীন্সিত দ্ব্য প্রদান ও বরের পিতাকে একটা পাগড়ী দিয়া বিদায় করে।

ভীলদিগের মধ্যে ৬০টা শ্রেণী বা থাক আছে। স্বশ্রেণী মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ।

ইহাদের মৃতের উদ্দেশে নানাপ্রকার কুলাচার প্রচলিত আছে। স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রথমে একখানি দাদা কাপড় দিয়া শব ঢাকিয়া রাখে, তাহার পার্শ্বে ময়দা ও চিনি দ্বিতে লিপ্ত করিয়া রাখা হয়, ইহাই তাহার পরলোক যাত্রার খোরাক। শবদেহ দাহের পর সেই বস্তাদি নিকটস্থ জ্লাশয়ে ও দাহভূমির উদ্দেশে একটা পয়দা ফেলিয়া দেয়। তিন দিন পরে চিতাভস্মও জলে নিক্ষেপ করা হয় এবং মৃতের

শ্বরণার্থ একটা পাথর খাড়া করা হয়। মুতের উপস্থিত আশ্মীয় কুট্ম্বেরা স্থানান্তে ভিজা কাপড় নিংড়াইয়া সেই পাথরের উপর জল সেচন করে। দ্বাদশদিনে মুতের নিকট ও দুর-সম্পর্কীয় জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ দেওয়া হয়, ঐ দিন কাঁধকাটা-দিগকে থাওয়ান হইয়া থাকে। এই জন্ম এই অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়ার নাম 'কাট'। মুতের উত্তরাধিকারী অবস্থাপর হইলে এই কাটের জন্ম হুই তিন শত টাকার মন্ম থরচ করে। এই দিন প্রাতঃকাল হইতে প্রায় সমস্ত দিনই 'অরদ' নামে একপ্রকার আদ্বান্ত্র্যান সম্পন্ন হয়। ভোপা বা গ্রামের ডাইনঝাডা ওঝা আসিয়া একথানি পিঁড়িতে বদে, সন্মুথে রেকাব ঢাকা দিয়া একটা মাটির হাঁড়া রাখে। তুই জন ভীল ঢাকের কাঠী লইয়া সেই হাঁড়া বাজাইতে থাকে ও গাইতে থাকে। এইরূপ বাজাইতে বাজাইতে ভোপার শরীরে প্রেতাবেশ হয় ও প্রেতের যাহা ইচ্ছা, তাহা চাহিতে থাকে । স্বাভাবিক মৃত্যু হইলে প্রেত প্রায় স্থত হ্রপ্তাদি চাহে এবং সে যে কথা বলিয়া মরিয়াছে, ভোপার মুথ দিয়া সেই কথা উচ্চারণ করে।

চাহিবামাত্র ভোপাকে সেই জিনিস দেওয়া হয়। ভোপা তাহার দ্রাণ লইয়া পার্শ্বে ফেলিয়া দেয়। কিন্তু অপঘাত বা অস্বাভাবিক উপায়ে কাহারও মৃত্যু হইলে, ভোপা প্রায়ই তীর ধহুক অথবা বন্দুক চাহিয়া বসে। কোথাও যেন আগুন দিতে চলিয়াছে অথবা যেন মহা যুদ্ধ করিতেছে, এরপ ভাবে ভোপা চিংকার ও দৌড়াদৌড়ি করিতে থাকে। মৃতের পূর্ব্ব-পিতৃ-গণকেও ভোপা আহ্বান করে এবং তাহাদের প্রাত্যর্থের উপহার দিয়া থাকে। ভোপার কাজে সমস্ত দিন কাটিয়া যায়। সন্ধ্যার সময় ভীল-যোগী আসিয়া হাজির হয় ও নানা তক-তাক করিতে থাকে। প্রথমেই তাহার ১২ সের আটা ও ৫ সের জনারের ময়দা চাই। শবের খাটিয়ার সম্মুখে সেইগুলি রাখিতে হয়। যোগী সেই ময়দার উপর একটী পিতলের ঘোড়া, তাহার চারিপার্শ্বে কএকটা পয়সা ও কএকগাছি তীর পুতিয়া ফেলে। ঘোড়ার সম্ব্রে হুইটা শূভ কলস, একটার মুথ লাল ও অপর্টীর খেত বস্ত্রে জড়াইয়া পরে খোড়ার গলদেশ একগাছি দড়ি দিয়া বাঁধে। পরে যোগী মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক মৃতের পূর্ব্ব পুরুষগণকে আহ্বান করে ও যোগীর আদেশ মত মৃতের বংশধর পিতৃ-পুরুষগণের পরিভৃপ্তির জন্ম উপহার দিয়া থাকে। এই যোগীকেও একটা গাই দিতে হয়। তাহার প্রার্থনামত যোগী চক প্রস্তুত করিয়া মৃত্তিকার একটা গর্ত্ত করিয়া পিতৃগণের উদ্দেশে ঢালিয়া দেয়। সেই গর্ত্ত মধ্যে এক পাত্র মদ ও একটী পর্মা দিয়া তৎক্ষণাৎ গর্ত্ত ভরাট করিয়া ফেলে। ইহার পর মুখাগ্নিদাতা বোগীকে সাধ্যমত উপহার দেয়; মৃতের আত্মীয়েরাও অবস্থা মত মুথাগ্নিদাতাকে উপহারাদি দিয়া থাকে।
অবশেষে আত্মীয় কুটুম্ব সকলে মিলিয়া প্রচুর মত পান ও
নৃত্যগীত আরম্ভ করে। তৎপরদিন গ্রামস্থ সকলকে লইয়া মহা-ভোজ হয়। এই মহাভোজ স্থসম্পন্ন হইবার জন্ত কোন আত্মীয়
চাউল, কেহ স্বত, কেহ বা অপর দ্রব্যাদি যোগাইয়া থাকে।
মৃতের জামাতাকেই সচরাচর একটা মহিষ দিতে হয়। সে না
দিলে, মৃতের গ্রালক বা ভ্রাতা সরবরাহ করিয়া থাকে।

মৃতের বিধবা পত্নীকে প্রথমে জিজ্ঞাসা করা হইবে, তুমি স্বামীর ঘর করিবে না পিত্রালয়ে যাইবে, অথবা 'নাত্রা' বা পতান্তর গ্রহণ করিবে। তাহার পতান্তরগ্রহণের ইচ্ছা থাকিলে সে বলিবে, বাপের বাড়ী যাইব। মুতের ছোট ভাই থাকিলে সে তংক্ষণাৎ আসিয়া বলিবে যে, এ আমার,ইহাকে আর কাহারও ঘর করিতে দিব না। এই বলিয়া সে বিধবার নিকট গিয়া স্থীয় অঙ্গাবরণ লইয়া বিধবার মাথায় ঢাকা দিবে। তথন হইতেই দে তাহার দেবরের স্ত্রী বলিয়া গণ্য হইবে, দেবরও তথনই তাহাকে আদর করিয়া নিজগৃহে আনিবে। অষ্টাহ পরে অশোচ কাল গত হইলে সেই স্ত্রী হাতের শাঁখা বা বালা ভাঙ্গিয়া ফেলিবে ও তৎপরিবর্ত্তে নবপতি-দত্ত শাঁখা বা বালা হাতে দিবে। তথন 'নাতরা' বা পুনর্ব্বিবাহ পাকা হইবে। স্বামীর কনিষ্ঠ সংহাদর মাত্রেই যে ভ্রাতৃপত্নীকে রাখিতে বাধ্য, তাহা নহে। তবে মৃত ভ্রাতার পত্নীগ্রহণ ভীলের মধ্যে সম্মানের চিহ্ন. এই জন্ম অল্লবয়স্ক দেবরও বর্ষীয়সী ভাতৃবধূকে ছাড়িতে পারে না। দেবর না থাকিলে 'কাট্' হইবার অষ্টাহ পরে, পিতা বা কোন আত্মীয় আদিয়া তাহাকে লইয়া যায়। তুই এক মাদ দে পিতৃগৃহে থাকে। তৎপরে পিতার আদেশমত অপর কোন পুরুষের দঙ্গে নাতরা হয় অথবা সে আপন ইচ্ছায় পলাইয়া গিয়া কোন যুবার সঙ্গে বাদ করে। ভীলেরা রমণীর সন্মান রাখিতে জানে। স্থতরাং যাহার গৃহে যুবতী গিয়া আশ্রয় লয়, প্রাণ থাকিতে আর দে তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারে না। বিধবা আপন ইচ্ছায় যে কোন পুরুষকে বরণ করিতে পারে; কিন্তু শিতার স্বশ্রেণীর কাহাকেও আত্ম-সমর্পণ করিতে পারে না।

পিতা বিধবা কতাকে নাতরা বা অপরের সঙ্গে বিবাহ
দিলেই বিধবার পূর্ব্ব-স্বামীর বংশধর সেই পিতার সঙ্গে বিবাদ
উপস্থিত করে ও ক্ষতি-পূরণ চাহিয়া বসে। প্রথমেই সে
বিধবার পিতাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া
দিবে। অনন্তর পঞ্চায়ত বসিবে। পঞ্চায়তের আদেশে কতার
পিতা প্রায় ৫০ হইতে ২০০ টাকা উত্তরাধিকারীকে দিতে বাধ্য
হয়। এ দিকে সেই পিতা 'নাত্র'কারী জামাতার কাছে সেই

ক্ষতিপ্রণের টাকা চাহিয়া বসে। জামাতা টাকা দিতে অস্বীকার করিলে দেই পিতা গিয়া জামাতার ঘর পুড়াইয়া দেয়। যে পর্যান্ত না টাকা পাইয়া পিতা সন্তুষ্ট হয়, ততক্ষণ ঘোরতর বিবাদ, কথন বা ঘোরতর যুদ্ধ চলিতে থাকে। কিন্তু বিধবা, পিতা অথবা আত্মীয়ের সম্মতি না লইয়া যদি অপর কোন পুরুষের কাছে পলাইয়া যায়, তাহা হইলে মৃতের উত্তরাধিকারী সেই পুরুষকে আসিয়াই আক্রমণ করে ও তাহারই নিকট হইতে টাকা লয়।

যদি কোন অবিবাহিতা অদত্তা কলা কাহারাও প্রেমে পডিয়া তাহাকে লইয়া নিরুদ্দেশ হয়, অবিলম্বে তাহার পিতা বা আত্মীয়েরা তাহাদের সন্ধান লইতে থাকে, সন্ধান পাইলে দেই যুবকের আর নিস্তার নাই। কন্তার আত্মীয় স্বজন গিয়া তাহাকে আক্রমণ করিবে ও তাহার ঘর পুড়াইয়া দিবে। যদি তাহাতে স্থবিধা না হয়, তাহা হইলে তাহারা স্থবিধা মত সেই গ্রামের যে কোন ঘর পুড়াইরা চলিয়া আইলে। সেই গ্রাম-বাদীরাও আবার তাহার প্রতিশোধ লইয়া থাকে। এইরূপে কিছু দিন উভয় পক্ষে যুদ্ধ চলে। শেষে পঞ্চায়ত নিযুক্ত হয়। তাহার ক্যাহরণকারীর নিতান্তপক্ষে একশত টাকা পর্যান্ত জবিমানা করিয়া বিবাদ মিটাইয়া দেয়। নিপ্রতির সময়ে প্রথমে মাটীতে একটা গর্ত্ত কাটে ও তাহা জল দিয়া পূর্ণ করা পরে কন্তার পিতা ও কন্তার পতি উভয়েই জলে এক একটা প্রস্তর নিক্ষেপ করে, সেই সঙ্গে তাহাদের ঝগড়াও মিটিয়া যায়। অবশেষে পঞ্চায়ত সেই জামাতার ব্যয়ে উদর পুরিয়া মল্পান করিয়া নিজ নিজ স্থানে প্রস্থান করে।

যদি কোন বাগদতা ক্তা অপর পুরুষের সঙ্গে প্লায়ন করে, তাহা হইলে যাহার সহিত তাহার বিবাহের কথা হইয়াছিল সেই ভাবী পতি অবিলম্বে তীরধমুক লইয়া সেই কন্তাহরণ-কারীকে মারিয়া ফেলে, তাহার ও কন্তার পিতার ঘর জালাইয়া দেয়। উভয় পক্ষে এই রূপে বৎসরাবধি বিবাদ চলিতে থাকে। এমন কি. শেষে উভয় পক্ষীয় গ্রামবাসী সমস্ত ভীল একত্র হুইয়া পরম্পরে পরম্পরকে আক্রমণ করে। উভয় পক্ষে বহু লোক হতাহত হইলে পর, সেই বিদ্বেষবহ্নি নির্বাপিত হয়। আবার যদি কোন যুবা কোন ভীলকুমারীর ক্লপে মজিয়া তাহাকে কামনা করে ও সেই কুমারী যদি তাহাকে বিবাহ করিতে রাজি না হয়, তাহা হইলে সেই যুবক গ্রাম মধ্যে বলিয়া বেড়ায় যে, সে সেই কুমারীর পাণিগ্রহণ করিয়াছে, আর কে হতভাগা তাহাকে লইবে ? তথন পঞ্চায়ত বদিবে, সেই যুবকের বিচার চলিবে। কুমারী বিবাহ করিতে সন্মত হইলে প্রথমে ষে টাকা লাগিত, এখন তাহার দিগুণ পণ লইমা কন্তার পিতা সেই যুবককেই কন্তা প্রদান করিবে।

যদি কাহারও স্ত্রী পতিকে পরিত্যাগ করিয়। অন্তর্জ গিয়া পর পুরুষের সহবাদ করে, তাহা হইলে তাহার পতির ও পতির বন্ধুবর্গের ক্রোধের দীমা থাকে না। তাহারা দকলে মিলিয়া দেই পরস্ত্রীগামী যে প্রামে বাদ করে, দেই প্রামের প্রায়্ম সমস্ত ঘর জ্ঞালাইয়া দিবে। এ দময়েও পঞ্চায়ত বদিবে। বিচারকালে পঞ্চায়তের পরিতৃপ্তির জন্ত পরস্ত্রীগামীকে প্রচুর মন্ত লইয়া হাজির থাকিতে হইবে। পতি প্রায়্ম স্ত্রীকে ফিরিয়া পায়, কিন্তু দেই পরপুরুষের ওরসজাত দন্তানকে আর গ্রহণ করে না,য়াহার ওরদে জন্ম, দেই পুরুষ তাহারই হইয়া থাকে। যদি দেই পুরুষ তাহার প্রণামিক ছাজ্য়া দিতে না চায়, তাহা হইলে তাহার পতিকে প্রায়্ম ছই শত টাকা খেদারত দিতে হয়।

মৃতপুরুষের স্মরণার্থ ভীলগণ একখানি প্রস্তরফলক প্রস্তুত করে,সেই ফলকে সচরাচর হস্তে তরবারি ও বরসা ঢাল শোভিত একটী অশ্বারোহী মূর্ত্তি অঙ্কিত হয়, কথন বা অসি-কবচ-ভূষিত পদাতিক মূর্ত্তিও রাখা হয়। কোন বালকের মৃত্যু হইলে তাহার স্মারক প্রস্তর-ফলকে মানব-মৃত্তির পরিবর্ত্তে একটা বৃহদাকার চক্রধর সর্পমূর্ত্তি আঁকা হইয়া থাকে। মৃত স্ত্রীলোকদিগের জ্বন্ত কথন কোন মূর্ত্তি প্রস্তুত হয় না। গো ভিন্ন অপর কোন পশুর মাংস ভীলেরা অথাত্ত মনে করে না. এমন কি, মৃত উষ্ট্রমাংসও ছাড়িতে পারে না। ইহাদের কোন যাজক বা পুরোহিত নাই; চামারদিগের গুরুই ইহাদের গুরু, সে গুরুও অতিনিম্ন শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। গুরুরা কথন চেলা রাথে না, তাহারা পুত্রপোত্রাদিক্রমে গুরু করিয়া থাকে। প্রধান গুরুর আখা 'কমরিয়'। মাতাজী ও দেবী ভবানী ইহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। ইহাদের মধ্যে অগু ও গুগাজীনামক চোহান বীরের পূজাও প্রচলিত দেখা যায়। কথন অশ্বারোহী কথন বা সর্পমৃত্তির পূজা হয়।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশ ও বোষাই প্রদেশেরও কোন কোন জেলায় ভীল দেখা যায়। তাহারা রাজপুতানার মরুভূমি বা পর্বতবাসী ভীল অপেক্ষা অনেকটা শাস্ত বা শিষ্ট। সকলেই প্রায় বন হইতে জালানী কাঠ আহরণ করিয়া বিক্রেয় করিয়া থাকে। উত্তরপশ্চিম প্রদেশের ভীলেরা বলে যে, রোহিলথণ্ডে তাহাদের পূর্বপুরুষ রাজত্ব করিত, রাজপুতেরা তাহাদিগকে তাড়াইয়া ঐ স্থান অধিকার করিয়াছে। আন্ধানগর ও নাসিক-বাসী ভীলদিগের আচার ব্যবহার ঠিক মরাঠী কুণবীদিগের মত, তাহারা সকলেই গ্রাম্য মহন্তরের আক্রায়্বর্ত্তী। অপরাধীর দণ্ড বিধান ও সামাজিক বিবাদের মীমাংসা ইত্যাদি গ্রাম্য মহন্তরের হাত। ইহারা সকল হিন্দুদেবদেবীকেই মানিয়া চলে। মহারাষ্ট্র অঞ্চলে ইহারা কুণবী জাতি অপেক্ষা নিম্ন শ্রেণীর বলিয়া গণ্য। মৈবার ভীলদিগের মধ্যে রুদ্র ও কালীর ভীষণমূর্ত্তির পূজা, পশুবলি, স্থবিধা মত নরবলিও প্রচলিত আছে। রাজপুতানার কোন স্থানে 'পুলিন্দদেবী' নামে ইহাদের প্রধান উপাস্থা দেবতার প্রতিমা দৃষ্ট হয়।

ভীলদিগের দর্দারেরা নায়ক বা নায়কড়া নামে পরিচিত।\*
ভীলগড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটী
নগর।

ভীল ট্রাগড়, গুজরাতের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর।
এখানে কচ্ছবাহা ভীলগণের রাজধানী ছিল। মতান্তরে ভীলড়ীয়া বাবেলাগণ এখানে প্রতিপত্তি বিস্তার করিয়াছিলেন।
পরে এখানে ডাভীশাখাভুক্ত রাজপুত জাতির প্রতিষ্ঠা হয়।

ভীল বাড়া, মধ্যভারতের অন্তর্গত একটা ভূভাগ, কএকটা সামস্তরাজ্য লইয়া গঠিত। ইহাই ইংরাজরাজ-নির্দিষ্ট ভীল বা ভোপাবর এজেন্সী, ভারতরাজ-প্রতিনিধির অধীনস্থ জনৈক রাজকীয় কর্ম্মচারীর কর্তৃত্বাধীনে পরিচালিত।

বিদ্ধাপর্কতের উত্তর স্থিত এই পার্কতা ভূভাগ ধর, ভক্তগড়,ঝাবুয়া, আলিরাজপুর, জোবাট, কাটিবাড়, রত্নমন্ত্র,মঠবার,
দাহী, নিমথেরা, বড়বথেরা, ছোট বথেরা, কচ্ছীবরোদা,
ধোত্রা, মূলতান, ধনগাঁও ও কালী-বাওরী নামক ১৭টী সামন্ত রাজ্য লইরা গঠিত ছিল; পরে বর্কাণী, যমুনিয়া, রাজগড়,
কোটহিদে, গড়হী, ছাট কস্রাবাদ, চিক্তিয়াবাড় ও ভক্তদপুর সামন্তরাজ্য এবং হোলকর, দিন্দে ও ইংরাজাধিকৃত কএকটী জেলা উহার সহিত মিলিত হইয়াছে। এই গুলি পূর্কে ভীল-বাড়ার অধীন ( Deputy Bhil Agency ) ছিল। এখানকার অধিবাদিগণ প্রায়ই হিন্দু।

্রভীলবাড়ী, বোধাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গগুগ্রাম। ক্লফনদীর বামকূলে অবস্থিত।

ভীলা, দক্ষিণ ব্ৰন্ধের মর্ত্তবান উপসাগরস্থিত একটী ক্ষুদ্র দ্বীপ। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তি ও পাগোদা (মন্দির) সমূহ সমাট্ ু অশোকের কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষিত হইয়া থকে।

ভীলভূষণা (স্ত্রী) ভূষরতীতি ভূষ-কর্ত্তরি ল্যু, টাপ্, ভীলানাং ভূষণা ে গুঞ্জা ে (রাজনি • ) ভীলু ( ত্রি ) বিভেতীতি ভী-ক্ন্ । ভয়শীল। ( শক্রত্বা ) ভীলুক, ( পুং ) বিভেতীতি ভী-( ভিয়ঃ ক্কুকুকনো। পা অথ-১৭৪) ভীক ভয়শীল।

"এতদেবাদিনিমিত্তং নঃ কিমন্তেনাধ্বভীলুকঃ।

যন্ত্ৰমন্মাদিরানীতঃ কাকশন্ধী পদে পদে ॥

(কথাসরিৎসা

৩২।৫২) ২ ভলুক। (শন্তরভা

)

ভীষক, ( ত্রি ) ভীষরতে ভী-ণিচ্ যুক্ ধূল। ভয়কারক। (হেম)
ভীষ্টাচার্য্য, জনৈক আয়ুর্কেদশাস্তপ্রণেভা। রঘুনন্দন
মলমাসতত্ত্ব ইহার নামোলেথ করিয়াছেন।

ভীষণ, (পুং) ভীষয়তে ইতি ভী-ণিচ্ ( ভিয়ো হেডু ভয়ে য়ুক্। পা ঀাগ৪°) ইতি মুক, ভীষিধাতুস্ততো নন্দ্যাদিদ্বাৎ ল্যু। ভয়ানকরদ। (ভরত) ২ কুন্দুরুক। ৩ কপোত। ৪ হিস্তাল। (রাজনি•) ৫ শিব। ৬ শল্লকী। (ক্লী) ৭ ভয়োৎপাদন।

"ব্যসনং ভেদনকৈ শত্বাং কারয়েন্ততঃ। কর্ষণং ভীষণকৈ বৃদ্ধে চৈব বলক্ষয়ন্॥" (ভারত ১৫।৭।৪) (ত্রি)৮ গাঢ়। ১ দারুণ॥ (বেদিনী)

ভীষণক. ( ত্রি ) ভয়োৎপাদক।

ভীষা, (স্ত্রী) ভী-ণিচ্, যুক অঙ্। ১ ভন্নপ্রদর্শন। "গৃহং তড়াগমারামং ক্ষেত্রং বা ভীষয়া হরন্।" (মহ ৮।২৬৪) ২ ভন্ন। "ভীষাস্বাদ্বাতঃ প্রতে" (শ্রুতি)

ভীষিদাস, (পুং) লক্ষ্মীদাসের পুত্র, ইনি গীতগোবিন্দটীকা-প্রণেতা নারায়ণের প্রতিপালক ছিলেন।

ভীত্ম, ( ত্রি ) বিভেত্যস্মাদিতি ভী-মক্ ( ভিন্ন: বুগ্ বা। উণ্— ১। ১৪৭ ) ইতি মক্, বা বুগাগমশ্চ। ১ ভ্রানক। "সহোবাচ ভীত্মং বত ভোঃ পুরুষান্ বা" (শতপথবা • ১১।৬।১।৩) 'ভীত্মং ভ্রম্করং' (ভাষ্য) (পুং) ২ ভ্রানকরস। তশিব। ৪ রাক্ষ্ম। ( হেম ) ৫ গাঙ্কের, শান্তমুরাজপুত্র। ইহার উৎপত্তিবিবরণ মহাভারতে এইরূপ লিখিত আছে,—

মহারাজ শান্তম গঙ্গাকে বিবাহ করেন। অতঃপর গঙ্গা শান্তমকে এইরপ প্রতিজ্ঞা করাইয়াছিলেন যে, আমি যদি শুভ বা অশুভ কর্ম্ম করি, তাহা হইলে তুমি আমাকে তাহা হইতে নিবারণ করিতে বা অপ্রিয়বাক্য বলিতে পারিবে না, ইহার অন্তথাচরণ করিলে আমি স্বস্থানে চলিয়া যাইব। এইরপ নিয়ম করিয়া পরস্পরে স্থেধ কালাতিপাত করিতে থাকেন। ক্রমে শান্তম্ হইতে গঙ্গার গর্ভে ৮টা পুত্র উৎপন্ন হইল। যখন যে পুত্র জন্ম গ্রহণ করে, গঙ্গা তথনই তাহাকে জলে নিক্ষেপ করেন। এইরপে ৭টা পুত্র জলে নিক্ষেপ করিলে, রাজা শান্তম্ অতিশন্ন ছঃথিত হন, কিন্তু গঙ্গা চলিয়া যাইবেন ভাবিয়া ভয়ে তাহাকে কিছুই বলিতে পারেন না। অনন্তর ৮ম পুত্র জন্মিলে,

<sup>\*</sup> ভীল সম্বন্ধে বিস্তৃত বিষয়প Rajputana Gazetteer, Bombay Gazetteer, Malcolm's Central India, Journal of the Asiatic Society of Bengal, Vol. XLIV, pp, I. pp 847-388, Indian Antiquary, Vol. IV, p. 386-838, Dr Oppert's Original Inhabitants of India, pp. 79-85 প্রভৃতি ক্ষরা।

রাজা হঃখিত হইয়া স্বীয় পুত্রক্ষার জন্ত তাঁহাকে কহিলেন, 'হে নিষ্ঠুরে! পুত্রহত্যা করিও না। তুমি কে বা কাহার কন্তা ?' গঙ্গা উত্তর করিলেন, 'রাজন ! আমি তোমার এই পুত্র হত্যা করিব না, তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, তাহা একণে ভঙ্গ করিলে, হতরাং আমার থাকিবার কাল উত্তীর্ণ হইল। আমি জহু-তনয়া গঙ্গা. দেবকাৰ্য্য-সিদ্ধির জন্ম তোমার সহিত সহবাস করিয়াছিলাম। তোমার পুত্রগণ মহাতেজা অষ্টবস্থ, তাঁহারা বশিষ্ঠ-শাপে মনুষা হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। বস্তুদিগের সহিত আমার এই নিয়ম ছিল যে, তাহারা জন্মগ্রহণ করিবা-মাত্র আমি তাহাদিগকে মানবজন্ম হইতে মুক্ত করিব। স্থতরাং তাঁহাদিগকে জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তুমি তোমার পুত্রকে পালন কর, আমি পূর্ব্বে তোমার জন্ম বস্থগণের নিকট প্রার্থনা করায়, বস্থগণ কহিয়াছিলেন, 'কেবল হ্যানামক বস্থই कर्यालाख मीर्घकान धतिया मनुषालाक वाम कतिरवन।' অতএব এই দে তাবস্থই তোমার পুত্ররূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। ইনি কখন দারপরিগ্রহ করিবেন না এবং ধর্মাত্মা, দুঢ়প্রতিজ্ঞ ও সর্ক্রশাস্ত্রবিশারদ হইয়া প্রতিনিয়ত তোমার প্রিয়ানুষ্ঠানে নিযুক্ত থাকিবেন। শিস্তিত্ব দেখ

গঙ্গা এই কথা বলিয়া অন্তহিত হইলেন। শান্তফু পুত্রকে দেবত্রত ও গাবের নামে অভিহিত করেন। ক্রমে দেবত্রত শান্তক অপেক্ষা সকল বিষয়েই বিচক্ষণ হইয়া উঠিলেন। তৎকালে ইহার স্থায় বিভাষশোগোরব বা ধন্তর্বেদাদিতে কেহই সম-কক রহিল না। রাজা শাস্তমু একদিন যমুনাতীরে গমন করিয়া একটী দাসকভাকে দেখিতে পান, ঐ কভার গাত্র হইতে যোজন পর্যান্ত পদ্ম গদ্ধ বিস্তৃত হইতেছিল। রাজা দেই অমুপম রূপ-লাবণ্যবতী দাসকান্তদর্শনে কামমোহিত হইয়া তাহাকে বিবাহ করিবার জন্ম তদীয় পিতার নিকট স্বীয় মনোরথ প্রকাশ করেন। কন্তার পিতা অসমত হইল না। সে কহিল, ''মহারাজ! আপনাকে কতা সম্প্রদান করিতে আমার কিছই আপত্তি নাই, কিন্তু প্রথমে আপনাকে এইরূপ একটা প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে ষে, আমার কন্যার গর্ভে আপনার যদি কোন পুত্র উৎপন্ন হয়, তবে সর্বাগ্রে তাহাকেই আপনি রাজসিংহাসন প্রদান করিবেন। সাপনার অন্ত পুত্রকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিতে পারিবেন না।"

রাজা সহসা প্রতিজ্ঞাপাশে আবদ্ধ হইতে না পারিয়া ভগ্ননারথে গৃহে প্রত্যাগত হইলেন। অনস্তর দেবরত ইহা অবগত হইয়া দাসরাজের নিকট গমনপূর্বক প্রতিজ্ঞা করি লেন মে, আমি অন্থ হইতে যাবজ্জীবন ব্রন্ধচর্য্য অবলম্বন করিলাম, ইহাতে আমি অপুত্র হইলেও আমার স্বর্গ হইবে।

এই ক্সার গর্ভনাত প্রই রাজা হইবেন। অনস্তর দেবব্রতের 
ঐরপ ভীষণ প্রতিজ্ঞা শুনিয়া আকাশ হইতে দেবতাগণ 
তহপরি পূল্পবর্ষণ করিতে লাগিলেন। দেবব্রত তাঁহার স্থাচ্চ 
প্রতিজ্ঞা পালন করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভীম নামে খ্যাত 
হন। ভীম সভ্যবতীকে আনিয়া পিতাকে সমর্পণ করেন। 
শান্তম ভীমের ক্বত ঐ হংসাধ্য কর্ম প্রবণ করিয়া তাঁহাকে 
ইচ্ছামৃত্যু বর প্রদান করিলেন। শান্তমূ হইতে উক্ত কন্সার 
গর্ভে চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্য্য নামে হুই পুত্র জন্মে। শান্তমূর 
মৃত্যুর পর চিত্রাঙ্গদ রাজা হন। তিনি গন্ধর্মহন্তে নিহত 
হইলে ভীম তাঁহার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপন করিয়া বিচিত্রবীর্য্যকে কুরুরাজ্যে অভিষক্ত করেন।

ভীম মাতা সত্যবতীর মতানুসারে রাজ্যপালন করিতে লাগিলেন। বালক বিচিত্র-বীর্য্য নামে মাত্র রাজ। রহিলেন। পরে ভীম্ম কাশীরাজকন্তার স্বয়ম্বর-সভায় সমুপস্থিত হইয়া তথা হইতে অম্বা, অম্বিকা ও অম্বালিকা নামী কন্তাত্ৰয়কে বলপুৰ্বক হরণ করিয়া স্বপুরে আনয়ন করেন। ইহাদের মধ্যে অস্বা ভগ-দত্তের প্রতি অমুরক্ত থাকায় তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়া অম্বিকা ও অম্বালিক। নামী কন্যাদ্বয়ের সহিত বিচিত্রবীর্য্যের বিবাহ দেন। বিচিত্রবীর্য্য অপুত্রক অবস্থায় মৃত্যুমুখে পতিত হন। অনন্তর নত্যবতী পুত্রশোকে কাতরা হইয়া পুত্রবধূদ্বয়ের সহিত বিচিত্র-বীর্য্যের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সমাপনপূর্বক ভীন্নকে কহিলেন, 'পুত্র! শান্তমুরাজার বংশ, কীর্ত্তি ও পিণ্ড একমাত্র তোমাতেই প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তুমি সর্কশাস্ত্রপারদর্শী, এই নিমিত্ত আমি তোমা হইতে অতিশয় আখাস্যুক্তা হইয়া তোমাকে কোন কার্য্যে নিযুক্ত করিব, তুমি তাহাতে অসম্মত হইও না। তোমার প্রিয়ন্তাতা মংপুত্র বিচিত্রবীর্ঘ্য অপুত্রক অবস্থায় স্বর্গারোহণ করিয়াছেন। তোমার ভাতজায়া রূপযৌবনসম্পর। ও ভভলক্ষণা, ইঁহারা পুত্রকামা হইয়াছেন; অতএব তুমি আমাদের বংশপরম্পরা রক্ষার নিমিত্ত আমার নিয়োগা-মুসারে এই ছুই সুষাতে পুত্র উৎপাদন করিয়া ধর্ম রক্ষা কর এবং ভুমি পিতৃরাজ্যে অভিষিক্ত হইয়া ধর্মানুসারে ভারত-বাজা শাসন কর।

ভীম মাতা সত্যবতীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, 'মাতঃ আপনি যাহা কহিলেন, তাহা ধর্ম বটে, সন্দেহ নাই, কিন্তু আমার যে প্রতিজ্ঞা আছে, তাহাও আপনি অবগত আছেন, ঐ প্রতিজ্ঞা আপনার জন্মই করিয়াছিলাম। এইক্ষণও আবার সেই সত্যঅক্ষ্ম রাথিবার জন্ম প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমি তৈলোক্য পরিত্যাগ করিতে পারি, দেবলোকে রাজত্ব ত্যাগ করিতে পারি, অথবা ইহা অপেক্ষা অধিক যাহা হইতে পারে, তাহাও ত্যাগ করিতে পারি, তথাপি সত্যকে কথন ত্যাগ করিতে পারিব না। যদি দেবগণ কিংবা ধর্মরাজ ধর্মত্যাগ করেন, তথাপি আমি কখন সত্য হইতে বিচলিত হইব না। আপনি ধর্মের প্রতি দৃষ্টি করুন, আমাদের সকলকে বিনষ্ট করিবেন না। ক্ষত্রিয়ের অসত্যাচরণ নিতান্তই নিলার্হ, অতএব আমাদারা একার্য্য কথনই সম্পন্ন হইবে না। আপনি কোন বিশুদ্ধ রাজণকে নিয়োগ করিয়া এই কার্য্য সম্পাদন করুন।' সত্যবতী ভীম্মকে এইরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ দেখিয়া তাঁহাকে আর অন্থরোধ করিলেন না। তিনি বেদব্যাস দারা অধিকা ও অধালিকার ক্ষেত্রে ধৃতরাষ্ট্র ও পাপ্তু নামে ছই পুত্র উৎপাদন করাইলেন। পাপ্তুর পাঁচ পুত্র ও ধৃতরাষ্ট্রের শত পুত্র জয়ে। ভীম্ম ইহাদের সকলকেই প্রতিপালন করিয়াছিলেন।

ভীম তীর্থভ্রমণসময়ে মহর্ষি পুলস্ত্যের নিকট অনেক উপদেশ-লাভ এবং ভগবান্ চিত্রগুপ্তের পূজা দ্বারা ক্ষত্রিয়ের
কর্জব্যব্রত-সমাপন করেন। কুরুপাগুবের যুদ্ধের সময় ইনি
কৌরবপক্ষ অবলম্বন করেন এবং কুরুদিগের নিকট প্রতিজ্ঞা
করেন যে, আমি প্রত্যহ যুদ্ধে দশ সহস্র করিয়া বিপক্ষপক্ষীয়
দৈশ্য ক্ষয় করিব। ভীয় নিজ প্রতিজ্ঞা অমুসারে দশদিন পর্যাস্ত
ঘোরতর যুদ্ধ করিয়া অবশেষে অর্জুন কর্তৃক আহত হইয়া
শরশ্যায় শায়িত হন, কিন্তু তথন দক্ষিণায়ন ছিল বলিয়া প্রাণ
পরিত্যাগ করেন নাই। কুরুপাগুবদিগের যুদ্ধাবসানের পর
যুধিষ্ঠির ইহার নিকট ধর্মা, অর্থা, কাম ও মোক্ষবিষয়ে বহুতর
উপদেশ প্রাপ্ত হন। এমন কোন ত্রন্ধহ বিষয় ছিল না,
বাহা ভীয় যুধিষ্ঠিরকে বলেন নাই। সমস্ত শান্তিপর্কের দেই
উপদেশসমূহ বর্ণিত আছে। পরে স্থ্র্যের উত্তরায়ণ গতি
হইলে মাঘ্মানের শুরুষ্ট্রমীতে ভীয় প্রাণত্যাগ করেন।

(মহাভারত)

ভীম্মক (পুং) বিদর্ভাধিপতি জনৈক রাজা। ইনি শ্রীক্রঞ্মহিয়ী কিয়িণীর পিতা। (হরিব॰ ৯১ অ॰) [ কৃয়িণী দেখ ]
ভীম্মকেশব (পুং) কাশীস্থিত কেশব মূর্ত্তিভেদ। (কাশীখ॰ ৩৩অ॰)
ভীম্মগর্জিত-ঘোষস্বররাজ (পুং) বৃদ্ধভেদ।
ভীম্মজননী (স্ত্রী) ভীম্মশু জননী মাতা। গঙ্গা। (রাজনি॰)
ভীম্মপঞ্চক (ক্রী) ভীম্মেণ কৃতমুপদিষ্টিং বা পঞ্চকম্। ১ একাদশী
হইতে পূর্ণিমা পর্যান্ত পাঁচটী তিথি। ইহাকে বক্পঞ্চকও
কহে। ২ এই পাঁচটী তিথিতে কর্তব্যব্রতভেদ। এই
ব্রতের বিধানসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে,—
কার্ত্তিকমাসে শুক্লপক্ষের একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যান্ত
প্রতিদিন প্রাতঃকালে যথাবিধি প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া
কৃত্পিতামহ ভীম্মকে তর্পণ করিতে হইবে। ভীম্ম-

তর্পণের পর পিতৃ-পিতামহদিগের তর্পণান্তে ভীম্মকে
নিম্নোক্ত মন্ত্রে অর্ঘ্য দিতে হইবে। মন্ত্র যথা—

'বস্থনামবতারার শান্তনোরাত্মজার চ। অর্ঘ্যং দদামি ভীন্মার আজন্মব্রহ্মচারিণে ॥"

এই পাঁচদিন সংযত হইয়া থাকিতে হয়। যাঁহারা উক্ত নিয়মে এই প্রতের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের অনয়াসেই স্বৰ্গ-লাভ হইয়া থাকে। গরুড়পুরাণে ১২৩ অধ্যায়ে এবং হরি-ভক্তিবিলাদের ১৬ বিলাদে, ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে। বাছল্যভয়ে তৎসমুদ্য় লিখিত হইল না। এই পাঁচ দিন মৎস্য ও মাংস ভোজন বিশেষ নিষিদ্ধ। কার্ত্তিক মাসে আমিষ ভোজন করিতে নাই, যদিও কেহ অপারগ হইয়া কার্ত্তিকমাসে আমিষ ভোজন করে, কিন্তু এই পাঁচটী তিথিতে কদাপি আমিষ ভোজন করিবেন না।

"একাদখাদিষু তথা তাস্থ পঞ্চস্থ রাত্রিয়।
দিনে দিনে চ স্নাতব্যং শীতলায়ু নদীযু চ ॥
বৰ্জ্জিতব্যা তথা হিংসা মাংসভোজনমেব চ।"
( ক্বত্যতত্ত্ব কার্ত্তিকক্ষত্য )

প্রবাদ, কার্ত্তিকমাসের এই পাঁচদিন বকও আমিষ ভোজন করে না, এইজন্ম এই পাঁচ তিথিকে বকপঞ্চক কহে।

এই পাঁচ দিন ভগবান্ বিষ্ণুর উদ্দেশে পূজা, জপ ও হোমাদিও অশেষ পুণাজনক।

ভীষ্মণি, স্বনামপ্রসিদ্ধ মণিবিশেষ। [ভীষ্মরত্ন দেখ।]
ভীষ্মমিশ্রে, ১ খণ্ডনপ্রণেতা। ২ জনৈক মৈথিলী পণ্ডিত।
ইনি কুমারসন্তবটীকা, গীতশঙ্কর ও বৃত্তদর্পণ নামক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

ভীত্মরত্ন (ক্নী) ভীত্মং ভয়ানকং রত্নং ছর্লভত্বাৎ। **হিমাল**য়ের উত্তরদেশজাত শুক্লবর্ণ প্রস্তর বিশেষ। ভীত্মরত্নের উৎপত্তি ও পরীক্ষাদির বিষয় গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—

হিমালয়ের উত্তরপ্রদেশে এই মণির উৎপত্তি হয়। ইহার বর্ণ তৃগ্ধাপেক্ষাও শুকুবর্ণ, এবং ইহা একপ্রকার বিষপাথর মধ্যে পরিগণিত।

হিমালয়ের উত্তরদেশে দেবদেষী অস্তরের বীর্য্য পতিত হইয়ছিল। তাহাতেই সেই দেশে ভীম্মরত্নের আকরসকল উৎপন্ন হইয়াছে। এই রত্ন কতক শুত্রবর্ণ শহ্ম ও পদ্মতুলা আভা-বিশিষ্ট, কতকগুলি শোণালু পুষ্পের স্থায় ছ্যাতিমান্ ও কতকগুলি তরুণ অবস্থায় হীরকের স্থায় তেজঃসম্পন্ন।

যিনি ভক্তিপূর্ব্বক হিমালয়দেশেৎপন্ন বিশুদ্ধ ভীম্মরত্ন গ্রীবাদি দেশে ধারণ করেন, তাঁহার সর্ব্বকালে সর্ব্বসম্পত্তি লাভ হয়। বিশেষতঃ এই মণি-ধারণে পৃথিবীতে যতপ্রকার বিষ

বিনষ্ট হইয়া যায়।

আছে, তৎসমূদায়ের দোব প্রশমিত হয়। ভীষণ অরণ্যচর হিংশ্র জন্ত সকল এই মণিকে ভয় কয়িয়া থাকে, বাঁহার নিকট এই মণি থাকে, হিংশ্র জন্তগণ তাঁহার কিছুই করিতে পারে না। ভীমরম্বধারণকর্তার কোন ভয়ই উপস্থিত হয় না। গুণযুক্ত ভীমমণি অঙ্গুলিত্রয়ে ধারণ করিয়া পিতৃলোকের উদ্দেশে তর্পণ করিলে পিতৃলোকের বছবর্ধব্যাপিনী তৃথি হইয়া থাকে। এই মণিদারা সর্প, রুন্চিক, অওজ ও আখুবিষ নই হয়, এবং ভয়য়র সলিল, শক্র, অয়ি ও চোর হইতে ভয় থাকে না।

নিন্দিতমণি।—শৈবালবর্ণ, বকবর্ণ, কর্কশ, পীতাভ, নিশ্রভ, মলিন ও বিবর্ণ ভীম্মরত্ন নিন্দিত। এইরূপ ভীম্মরত্র-ধারণে পদে পদে অনিষ্ট হইয়া থাকে। বিজ্ঞ ব্যক্তিগণ দেশ, কাল ও পাত্র বিবেচনা করিয়া ম্ল্যাবধারণ করিবেন। দ্রোৎ-পন্ন হইলে কিছু অধিক ম্ল্য এবং সমীপোৎপন্ন হইলে অপেকা-কৃত অন্নম্ল্য হির করিতে হইবে। \*

ভীত্মসূ (স্ত্রী) ভীন্নং হতে প্রহতে ইতি কিপ্। গঙ্গা। ভীত্মস্তবরাজ (পুং) ভীন্মদেবকৃত শ্রীকৃষ্ণস্তব। মহাভারতের ভীন্মপুরে ৪৭ অং এই স্তব আছে।

ভীস্মাস্করাজ (পুং) বুদ্ধভেদ।
ভীস্মাস্করী (স্ত্রী) ভীমত মইমী, বা ভীমনাশিকা মইমী।
মাঘ মাদের শুক্লাষ্টমী। এই দিন ভীমদেব প্রাণ পরিত্যাগ
করিয়াছিলেন, এজন্ত এই তিথি ভীমাষ্টমীনামে খ্যাত।
ভীম আজীবন ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া প্রাণ পরিত্যাগ
করেন, এজন্ত ভীমাষ্টমীতে সকলকেই ভীমের উদ্দেশ্যে তর্পণ

"হিমবত্যুন্তরে দেশে বীর্যাং পতিতং স্করন্বিষক্ত ।

 সম্পাপ্তমুন্তমানামাকরতাং ভীষ্মরত্বানায় ॥
 প্রকাঃ শঝাজনিভাঃ শ্যোণাকসন্লিভাঃ প্রভাবন্তঃ ।
 প্রভবন্তি ততন্ত্রকণা বজ্রনিভা ভীষ্মপাবাণাঃ ॥
 হিমাদ্রিপ্রতিবন্ধা শুদ্ধমণি শ্রদ্ধা বিধন্তে বঃ ।
 ভীষ্মনিণং গ্রীবাদিয়ু সম্পদং সর্বদ। লভতে ॥
 পুণযুক্তপ্ত তক্তিব ধারণায়ুনিপুক্রব ।
 বিষাণি তক্ত্র নগ্রন্তি সর্বাণ্যেব মহীতলে ॥
 নিরীক্ষ্য পলায়ন্তে বে তমরণ্যনিবাদিনঃ সমীপেহপি ।
 দ্বীপিবৃকশরভক্প্রস্তাসংহব্যাদ্রাদয়ে হিংপ্রাঃ ॥

নিন্দিত লক্ষণম-

শৈবালবলাহকাভং পরুষং পীতপ্রভং প্রভাহীনম্ ॥
মলিনত্নতিং বিবর্ণং দূরাৎ পরিবর্জরেৎ প্রাক্তঃ ॥
মূল্যং প্রকল্পানেষাং বিবুধবরৈর্দেশকালবিজ্ঞানাৎ ।
দূরে ভূতানাং বহু কিঞ্চিন্নিকটপ্রস্তানাম্ ॥ " ( গরুড়পুত ৭৬ অত )

করিতে হয়, ইহা সকলেরই অবশুকর্ত্তবা। এই অষ্ট্রমীতে ভীত্ম-দেবকে তর্পণ করিলে সম্বংসরক্বত পাপ তৎক্ষণাৎ বিনম্ভ হয়।

''শুক্লাষ্টম্যান্ত মাঘশু দক্ষাদ্ভীশ্বায় যো জলম্।
সম্বংসরক্বতং পাপং তৎক্ষণাদেব নগুতি॥" (তিথিতত্ব)
তীশ্ব ক্ষত্রিয় হইলেও ব্রাহ্মণাদি সকলেই ভীগ্নের উদ্দেশ্যে
তর্পণ করিবেন। যদি কোন ব্রাহ্মণ বর্ণজ্যেষ্ঠ বলিরা ভীন্নতর্পণ
না করেন, তাহা হইলে তাঁহার সম্বংসরক্বত পুণ্যসমূহ অচিরে

"ব্রাহ্মণান্তান্ত যে বর্ণা দহ্যভীমায় নো জলম্।
সংবৎসরকৃতং পুণাং তৎক্ষণাদেব নশুতি॥" (তিথিতত্ত্ব)
সকলেরই তর্পণ প্রত্যহকর্ত্ব্য। কাহারও মতে প্রতিদিন তর্পণের সময় ভীম্মকে তর্পণ করিবে। কিন্তু বিশেষরূপে শান্তপর্যালোচনা করিয়া বুঝা যায় যে, ভীম্মাইমীতে
ভীম্মতর্পণ প্রবশ্বকর্ব্য। না করিলে প্রত্যাবায়ী হইতে
হইবে। কিন্তু প্রতিদিন ভীম্ম তর্পণ না করিলে যে কোন
দোষ হইবে, তাহা বোধ হয় না।

ব্রাহ্মণ পিতৃ-তর্পণ করিয়া পরে জীয়-তর্পণ করিবেন।
কিন্তু ক্ষত্রিয়াদি বর্ণ পিতৃ-তর্পণের পুর্কেই উহা করিবেন।
তর্পণ-মন্ত্র—"বৈয়াদ্রপ্রত্যোতায় সাঙ্কৃতিপ্রবরায় চ।

অপুত্রায় দদাম্যেতৎ সলিলং ভীয়বর্মণে॥
ভীয়ঃ শান্তনবো বীরঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয়ঃ।
আভিরন্তিরবাপ্নোতু পুত্রপোত্রোচিতাং ক্রিয়াম্॥"(তিথিতন্ত্র)
যদি কেহ প্রতিদিন তর্পণের সহিত ভীয়-তর্পণ করে,
তাহা হইলে কোন দোষ হইবে না, বরং স্কর্কুতই হইবে।
ভূঁ ড়ি (দেশজ) ১ স্থল উদর। ২ অন্তসমূহ, চলিত নাড়ীভূঁড়ি।
ভূঁ ড়ি ওয়ালা (হিলি) স্থলোদরবিশিষ্ট ভূন্দিল।
ভূঁ ড়িয়া (দেশজ) তুন্দিল, স্থলোদরযুক্ত।
ভূক্ (হিন্দী। ক্ষ্ধা। সংস্কৃত 'ভূজ্' শন্দের প্রথমার এক
বচনে 'ভূক্' হয়।
ভূকরহেরী, উত্তরপন্চিমপ্রদেশের মুজঃফরনগর জেলার অস্কু

ভুকা (দেশজ) ভুথা, কুধা।
ভুক্কভূপাল (পুং) দান্দিণাত্যের জনৈক রাজা।
ভুক্ত (ত্রি) ভুজ-কর্মণি ক্তা ১ ভক্ষিত।

"পুজিতং হাশনং নিত্যং বলমুর্জিঞ্চ যচ্ছতি।
অপুজিতন্ত তদ্পুক্রমূভায়ং নাশরেদিদন্॥" (মামু ৪।৪)
২ উপভ্রতা ভাবে ক্তা (ক্লী) ও ভক্ষণ। (ত্রিকা•)
৪ ক্কতভোগ, যাহা ভোগ হইয়া গিয়াছে। গ্রহদিগের ক্টে-গণনায় ভুক্ত ও ভোগা স্থির করিয়া গণনা করিতে হয়।

ভুক্ত তিথি, যে তিথির অবস্থানকালের ক্ষয় হইয়াছে।
ভুক্তপূর্বিন্ (ত্রি) পূর্ব্বমনেন ভুক্তং (সপূর্ব্বা চ্চালা থাবাচান)
ইতি ইনি। পূর্ব্বিকৃত্ত বস্তুঃ যথা—ভুক্তপূর্ব্ব্যাদনং।
ভুক্তভোগ (ত্রি) ভুক্তঃ কৃতঃ ভোগো যেন। কৃতভোগ।
"জহাত্যেনাং ভুক্তভোগামজোহন্তঃ।" (খেতা ও উপ ০)
প্রকৃতি ভুক্তভোগা হইলে পুক্ষের মুক্তি হইয়া থাকে।
যতদিন পর্যান্ত প্রকৃতির ভোগ শেষ না হয়; ততদিন মুক্তির
সন্তাবনা নাই।

ভুক্তনমুজ বিতে ( ত্রি ) আদৌ ভুক্তং পশ্চাৎ নমুজ্বিতং স্নাতাস্থলিপ্তবং নমাদঃ। প্রথমে ভুক্ত, পশ্চাৎ ত্যক্ত। প্র্যায়,—ফেলা, পিণ্ড, ফেলি। (ভরতধ্ত রভন) ভুক্তমাত্র (অব্য) ভোজনের অব্যবহিত পর।

(মনুসংহিতা ৪।১২১)

ভুক্তবৎ (ত্রি) ভুক্ত ইব, ইবার্থে বতু । ভুক্তের স্থায়। ভুক্তবুদ্ধি (স্ত্রী)উদরগত ভুক্তদ্রব্যের উপচয়। ভুক্তবেশ্য (ক্লী) উচ্ছিষ্টবিশেষ।

''বিষদো ভুক্তশেষস্ত যজ্ঞশেষং তথামৃতম্।" (মন্ত্র তা২৮৫) ভাষ্যকার মেধাতিথি 'ভুক্তশেষ' স্থলে 'ভৃত্যশেষ' পাঠের উল্লেখ করিয়াছেন।

ভূক্তি (স্ত্রী) ভূজ-ক্তিন্। ১ ভোজন। ২ ভোগ, পারসা
দখল। ইহা প্রমাণ চতুষ্টয়ের অন্তর্গত প্রমাণ বিশেষ।
"প্রমাণং লিখিতং ভূক্তিঃ সাক্ষিণক্ষেতি কীর্ত্তিম্।
এষামন্ততমাভাবে দিব্যান্ততমমূচ্যতে॥" (ব্যবহারতত্ত্ব)
০ রব্যাদিগ্রহের রাশ্রংশাদিতে গমন ও ভোগ। রবি প্রতি
দিন রাশির এক অংশ করিয়া ভোগ করেন।

ভূক্তিপাত্র (ক্রী) ভোজনপাত্র, যাহাতে খাত্য বস্তু থাকে।
ভূক্তিপ্রদ (পুং) ভূক্তিং ভোগং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতশ্চোপদর্গে কঃ পা ৩।১১৩৬) ইতি ক। ১ মূলা। (রাজনি•)
(ত্রি) ২ ভোগদাতা।

ভূক্তিস্থৃহিত (ত্রি) স্থৃহিতশু ভুক্তিঃ ময়ুরব্যংসকাদিত্বাৎ পরনিপাতঃ। স্কৃত্পভোগ।

ভুক্তোচিছ্ফ (ক্নী) ভোজনাবশিষ্ট। ভুখ (দেশজ) ক্ষ্ধা।

ভূখা, (হিন্দি) ক্ষ্ধিত। যেমন মায় ভূখা হ।

ভূথামাতা, রাজপুতনার উদয়পুর নগরস্থিত দেবী প্রতিমা বিশেষ। এই দেবীচিত্রে মৃর্তিমতী ছর্জিক্ষকে কল্পনা করা হই-য়াছে। দেবীমৃর্তির গলদেশ নৃকরোটি-মালায় বিভূষিত, পার্শ্ব-দেশে ছর্ভিক্ষের কঠোর নিষ্পেষণে নিপীড়িত শবদেহদ্বয় বিশিপ্ত ্রহিয়াছে, সন্মুথে একটা শুগাল নরমাংসলোলুপ হইয়া ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেছে। এই ভীষণদর্শনা
মূর্ত্তি নয়নপথে পতিত হইলে যুগপুৎ ভয়, ভক্তি ও
বিসমের উদয় হয়।

ভূগলমী (দেশজ) ভোগলামী, ভণ্ডামী, শঠতা, ধ্র্ততা।
ভূগ্ন (ত্রি) ভূজমোটনে-জ (ওদিতশ্চ। পা চাহা৪৫) ইতি
নিষ্ঠা তহু ন। রাগাদি দারা কুটিলীকত। পর্য্যায়—ক্ষা, বক্র।
"সাশ্রুণী কলুষে রক্তে ভূগ্নে লুলিতপক্ষণী।" (বাভট)

ভূজ, ১ বক্রীকরণ, কোটিল্য। তুদাদি, পরবৈশ্বং সকং অনিট্।
লট্ ভূজতি। লোট্ ভূজতু। লিট্ বুভোজ। লুট্ ভোজা।
ভূজ, ১ পালন। ২ ভোজন। ৩ ভোগা। ভক্ষণ ও ভোগার্থে
আত্মনেও পালনে পরবৈশ্বং কথাদিও সকং অনিট্। লট্ ভূনজি
ভূঙ্জে। লঙ্ অভূনক্, অভূঙ্জাং, অভূজন্। অভূঙ্জ,
অভূজতাং, অভূজত। লিট্ বুভোজ, বুভূজে। লুট্ ভোজা।
ল্ট্ ভোক্ষাতি-তে। লুঙ্ অভৌক্ষীং, অভৌক্ষাং, অভৌক্ষঃ।
অভূনক, অভূকাতাং, অভূকত। সন্ বুভূক্তি-তে। যঙ্
বোভূজাতে। বোভোজি। ণিচ্ ভোজয়তি-তে। লুঙ্
অবুভূজংত। উপ + ভূজ—উপভোগ। সম্ + ভূজ—সংস্তাগ।
আ + ভূজ — আভোগ। পরিপূর্ণতা।

ভুজ (পুং স্ত্রী) ভুজতি বক্রো ভবতীতি ভুজ (ইপ্রপথজ্ঞতি।
পা থা১।১৩৫) ইতি ক, ষ্বা ভুজ্যতেহনেনেতি ভুজ-(হলশেচতি। পা থাথা২১) ইতি ঘঞ্, ঘঞি গুণাভাবঃ কুদ্বাভাবশ্চ
(পা ৭।৩।৬১) বাহু। পর্যায়—বাহু, প্রবেষ্ট্র, দোস্ বাহঃ,
বাহা, ভুজা, দোষ, দোষা, কর হস্ত । (মেদিনী)
ইহার শুভাশুভ লক্ষণ—

"সমাংনৌ চৈব ভূগান্ত্রো শ্লিপ্টো চ বিপুলো ভূজো। আজারুলম্বিতো বাহু ব্রতো পীনো নৃপেশ্বরে॥ নির্মাংনো লোমশো ভ্রম্বো ভূজো দারিদ্রদায়কো। অলোমশো ভূ স্থানিনা শ্রেষ্ঠো করিকরপ্রভো॥"

( শিবোক্ত সামুদ্রিক )

বাহুযুগল মাংসল, কিঞ্চিং বক্র, স্থমিলিত,বিশাল আজাফুলদিত, স্থগোল, পরিচ্ছন ও পীবর হইলে মহারাজ, আর জমাংসল রোমযুক্ত ও ক্ষুদ্র হইলে দরিদ্র হয়। লোমবিহীন হইলে স্থথী এবং হস্তিশুগুর আয় প্রশস্ত হইলে প্রধান হয়। ২ হস্তিশুগু। ও গ্রহদিগের স্পত্তীকরণের জন্ম রাশিত্রয় হইতে উনকেন্দ্র গ্রহাদি। গ্রহদিগের স্কুটগণনাকালে অর্থাৎ কোন্ গ্রহ কোন্ রাশির কত অংশ, কলা ও বিকলায় অবস্থিত আছেন, তাহা জানিবার জন্ম ভুজ স্থির করিয়া লইতে হয়।

"দোস্ত্রিভোনং ত্রিভোদ্ধং বিশেষ্যং রসৈ-শ্চক্রতোহঙ্কাধিকং স্থাদ্ভুজোনং ত্রিভম্। কোটিরেকৈকং ত্রিত্রিতঃ স্থাৎ পদং
স্থ্যমন্দোচ্চমষ্টাদ্রয়োহংশা ভবেৎ ॥" ( গ্রহলাঘব )
৪ ক্ষেত্রের পরিমাণবিশেষ।
"কোটিশ্চতুষ্টয়ং যত্র দোস্ত্রয়ং তত্র কা শ্রুভিঃ।
কোটিং দোঃ কর্ণতঃ কোটিশ্রুভিত্যাঞ্চ ভূজং বদ ॥"
( লীলাবতী ক্ষেত্রব্যবহার )

েজ্যামিত্যুক্ত কোণাদির বাহুরেখা। যেমন ত্রিভুজ। ভুজকোটর (পুং) ভুজস্ত কোটর ইব। কক্ষ। (হেম) ভুজগ (পুং) ভুজং বক্রং গচ্ছতীতি গম্-ড, ডিৎ, টিলোপঃ। সর্প। "তিম্মিন্ হিদ্বা ভুজগবলয়ং শস্তুনা দত্তহন্তা

ক্রীড়াশৈলে যদি চ বিচরেৎ পাদচারেণ গৌরী।"(মেঘদূত ৬২) ২ অশ্লেষা নক্ষত্র। (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ৩ সীসক। ৪ বোড়াসাপ। সহ্যাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। সহ্যাদ্রি ৩৩।২২)

ভুজ গদারণ (পুং) ভূজগং দারয়তীতি দারি-লা। গরুড়। ত্রিকাণ ভুজগনিস্তা (জ্রী) নবাক্ষরপাদক ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে নয়টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার ষষ্ঠ, অন্তম ও নবম অক্ষর গুরু, তদ্ভিয় লঘু। ইহার লক্ষণ—

"ভুজগনিস্থতা ন দৌমঃ।" ( বৃত্তরত্বাকর )

ভুজগপতি (পুং) ভুজগানাং পতিঃ। বাম্বকি, অনন্ত। ভুজগপুষ্প (পুং) পুষ্পর্কভেদ।

ভুজগরাজ (পুং) ভুজগানাং রাজা, টচ্সমাসান্তঃ। শেষ, অনন্ত, বাপ্থকি।

ভূজগান্তক (পুং) ভূজগশু অন্তকঃ। গরুড়। (রাজনিং) ভূজগাভোজিন্ (পুং) ভূজগং আ সম্যক্ প্রকারেণ ভূঙ্কে ইতি ভূজগ-আ-ভূজ-ণিনি। ময়ুর। (রাজনিং)

ভুজগাশন (পুং) ভুজগমশাতীতি অশ-লা। গরুড়। (রাজনিং)
ভুজগেলু (পুং) ভুজগানানিলঃ। সর্পরাজ বাস্ত্রকি, অনন্ত।
বামনপ্রাণে লিখিত আছে,—অনন্তদেব দশনী তিথিতে
শগন করিয়া থাকেন।

"দশম্যাং ভূজগে<u>ক্</u>ৰা\*চ স্থপন্তে বায়ুভোজনাঃ।"(বামনপু° ১৭।১৬)

ভুজ গেশ্বর (পুং) ভুজগানামীশ্বরঃ। ভুজগেজ।
ভুজ ক্স (পুং) ভুজং বক্তং গচ্ছতীতি গম-খচ্ মুম্। (খচ্চ
ডিলাচ্যঃ। ইতি বার্তিকোক্ত্যা) ডিল্বপক্ষে টিলোপঃ। ১ সর্প।
২ বিভ্গ, জার। (মেদিনী) ৩ সীসক।

"দীসং বধ্ৰ\*চ বপ্ৰ\*চ যোগেষ্টং নাগনামকম্।" (ভাবপ্ৰ•) ভুজঙ্গকন্যা (স্ত্ৰী) সৰ্পিণী, নাগকন্যা।

''শ্রিয়ো হি কুর্কন্তি তথৈব নার্য্যো

েভুজন্সকন্তাপরিদর্পণানি" (মৃচ্ছকটিক ৪।১২)

ভুজন্তবাতিনী (স্ত্ৰী) ভুজন্তং সৰ্পং তদ্বিষং বা হস্তীতি হন-

ণিনি; স্ত্রিয়াং ভীষ্। > বৃক্ষবিশেষ, সর্পকন্ধালিকা। পর্যায়—

স্বি, সর্পাক্ষী, ক্ষুংকরী, স্পৃহা। (শক্ত৽) ২ সর্পনাশিনী।

ভূজস্প জিহ্বা। প্রী) ভূজস্বস্ত জিহ্বের আকৃতির্যস্তাঃ। ১মহাসমঙ্গা।

(রাজনি৽) ২ সর্পজিহ্বা।

ভুজঙ্গদমনী (স্ত্রী) ভুজঞ্গে দম্যতেহনয়া দম-করণে লুট্।
গৌরাদিখাং গ্রীষ্। নকুলেষ্টা, নাকুলীকন্দ। (বৈত্যকনি॰)
ভূজঙ্গনায়ভূ, কার্বেটিনগরাধিপ জনৈক সামস্তরাজ। রেড্ডী
বংশীয় রাজা নরসিংহ নায়ভূর বংশধর। ইনি পিতার
স্বাধীনতাগৌরব রক্ষা করিতে পারেন নাই। চালুক্যরাজ
সোমেধরদেব ইহাকে পরাজিত করিয়া বন্দিরপে কল্যাণনগরে
আনয়ন করেন। তথায় ইহার মৃত্যু হয়।

ভুজস্পর্ণিনী (স্ত্রী) ভুজস্তদাকার ইব পর্ণানি সন্তি যভা ইনি-ভীপ্। নাগদমনী। (নৈঘণ্টুপ্রে৽)

ভুজঙ্গপুপ্প (পুং) ভুজঙ্গ ইব পুপামন্ত। ক্ষুপভেদ। (স্কুজত)
ভুজঙ্গপ্রাক্ত (ক্লী) ভুজঙ্গবং প্রয়াতং গতিরিব ভঙ্গীমান,
শব্দবিত্যাদো যন্ত। ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে
দাদশটী করিয়া অক্ষর থাকে। এই ছন্দের ১,৪,৭ ও ১০ম বর্ণ
লযু। তত্তির বর্ণ গুরু। ইহার লক্ষণ—

"যদাত্যঞ্জুর্থন্তথা সপ্তমধ্যেৎ তথৈবাক্ষরং হ্রস্থমেকাদশাত্তম্। শরচচন্দ্রবিদ্বেষিবজ্রারবিন্দে তত্ত্তং কবীক্রৈভূজ্পপ্রসাতম্॥" (ক্রতবোধ)

ভুজসভুজ (পুং) ভুজসং ভুঙ্কে ইতি ভূজ-কিপ্। ১ গ্রুড়। (শব্দরভা৽) ২ মযুর।

ভুজস্তে।জিন্ (পুং)ভূজস্বং ভূঙ্ক্তে ভূজ-ণিনি। ১ রাজ-সর্প। (হেম) ২ গ্রুড়। ৩ ময়ুর।

ভুজস্বমৃ (পুং) ভুজ-কৌটিল্যে ইগুপধেতি ক, ভুজঃ কুটিলীভবন্ গচ্ছতীতি ভুজ-গম (গমেঃ স্থপি বাচ্যঃ। পা এ১।৩৮৮)
ইত্যস্ত বাৰ্ত্তিকাৎ থচ্ 'থচ্চ ডিদাচ্যঃ' ইতি ডিদভাবে টিলোপাভাবঃ মুম্চ। ১ সর্প।

"আর্ঢ়মদ্রীরুদধীন্ বিতার্ণং ভুজঙ্গমানাং বসতিং প্রবিষ্টং।" (র্যু ৬।৭৭))(ক্লী) ২ দীসক। (রাজনি৽)

ভূজঙ্গলতা (স্ত্রী) ভূজঙ্গবৎ কুষ্টিলা তৎপ্রিয়া বা লতা। নাগবলী। (রাজনি•)

ভুজঙ্গবিজ ৃত্তিত (ক্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ২৬টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—
"বন্ধীশাশ্বচ্ছেদোপেতং মমতনযুগনরসলগৈর্ভুজ্পবিজ্ঞিতম্।
(বৃত্তরত্বাকর) ২ সর্পচেষ্টিত।

ভুজঙ্গসঙ্গতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। (ছন্দোমঞ্জরী ২২)

ভুজস্বন্ (পুং) ভুজসং হস্তীতি হন্ কিপ্। গম্ভ। ( ত্রিকা • )
ভুজসাক্ষী (স্ত্রা) ভুজস্পতেব অফি পুপাং যতাঃ ( অফ্লোহদর্শনাং। পা ৫।৪।৭৬) ইতি অচ্, গৌরাদিয়াং গ্রীম্। রাম্বা।
ইহার পর্যায়—

"নাকুলী সরদা নাগস্থগন্ধা গদ্ধনাকুলী। নকুলেষ্টা ভূজঙ্গান্ধী দর্পান্ধী বিষনাশিনী॥" (ভাবপ্র•) ভূজঙ্গাথ্য (পুং) ভূজঙ্গস্ত আখ্যা ইব আখ্যা যুক্ত। ১ নাগ-কেশর। (শক্ষনালা) (ত্রি) ২ দর্পনামক।

ভুজঙ্গিক। (স্ত্রী) বেশ নদের উপকণ্ঠস্থিত একটা অতি প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রামে বহুদংখ্যক ব্রান্ধণের বাস ছিল। ১৯ শত বর্ষ পূর্বের্ম এইস্থানের সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

ভুজঙ্গী (স্ত্রী) ভূজঙ্গ স্তিয়াং ভীষ্। ১সর্পিণী। ২শক্তি-মূর্তিভেদ। "কুটিলাঙ্গী কুগুলিনী ভূজঙ্গী শক্তিরীধরী।

কুটিলারুন্ধতী দেবী শক্ষাঃ পর্যায়বাচকাঃ ॥"(হঠপ্রদীপিকা) ভুজ*্বেন্* (পুং) ভুজঙ্গানাং ইক্সঃ। সর্পন্মাজ বাস্ত্রকি শেষ। "ভুজে ভুজস্কেক্সমানসারে

ज्यः न ज्रमध्रतमानमञ्जा<sup>ण</sup> ( द्रप् २।१८ )

ভুজঙ্গেরিত (ক্লী, ছন্দোভেদ।
ভুজঙ্গেশ (পুং)ভুজঙ্গানামীশঃ। ১ বাস্ক্রকি। ২ তদবতার
পিঙ্গলমূনি। ৩ পতঞ্জলিমূনি।

ভুজজ্যা (স্ত্রী) স্থ্যসিদ্ধান্তোক্ত ত্রিকোণক্ষেত্রের ভুজজীবা।

"গ্রহং সংশোধ্য মন্দোচ্চাৎ তথা শীঘাদ্বিশোধ্য চ।

শেষং কেন্দ্রপদং তম্মান্তুজজ্যা কোটিরের চ॥" (সুর্য্যসি•)

ভুজদল (পুং) হস্ত, হাতের পাতা।

ভুজনগর, বোধাই প্রেদিডেন্সীর কচ্ছরাজ্যের একটা হর্গয়রিকিত রাজধানী, গগুলৈলের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষাণ
২৩°১৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৬ °৪৮ ৩০ পূঃ। বছ প্রাচীন
কাল হইতে এই নগরের সমৃদ্ধির পরিচয় পাওয়া যায়।
এথানকার স্থপ্রাচীন কীর্ত্তিস্তগুলি প্রস্কুত্ত্বালোচনার প্রকৃষ্ট বিষয়। সাধারণের বিশ্বাস পূর্ক্কালে এই নগর অহিকুলদেবতা ভুজন্দের (ভুজিয়া) উদ্দেশে উৎসর্গীকৃত হইয়াছিল।
এথানকার রাওদিগের সমাধিমন্দির ও ভারমল্লি প্রাণ্
মল্লি প্রভৃতির ছত্তি, খুষ্টীয় কোড়শ শতাকের পূর্কবর্ত্তী বলিয়া
অন্থমিত হয়। এতদ্বির প্রাচীন রাজপ্রাসাদ, নগরাভ্যন্তরস্থ
মস্জিদ্ এবং স্থবর্ণরায়, কল্যাণেশ্বর ও স্বমগুপ প্রভৃতি দেবমন্দির দেখিবার জিনিস। উনবিংশ শতান্দের প্রারম্ভে ও
শেষভাগে হইবার ভূমিকম্পে এথানকার বিস্তর্ক কৃতি হয়।
শেষবারের প্রবল ভূমিকম্পে এই রাজধানী ভূগর্ভে প্রোথিত
হইয়া বায়। ভুজপ্রতিভুজ, সরল-রেথাগণিতোক্ত চিত্রের ভিন্নদিগর্জী বাহ। ভুজাওয়ালা, ভৃষ্ট কলাই বিক্রেতা। [ভড়ভুঞ্জা দেখ।] ভুজফল (ক্নী)ভুজেন আনীতং ফলং। সিদ্ধান্তশিরোমণ্যুক্ত ভুজদারা আনীত ফলভেদ।

''স্বেনাহতে পরিধিনা ভূজকোটিজীবে।
ভাংশৈহতে চ ভূজকোটিফলাহ্বয়ে স্তঃ॥" (সিদ্ধান্তশিরো•)
ভূজবন্ধ (পুং) > নিমহন্তের বলমাদি অলম্বার বিশেষ।
২ ভূজ বেইন।

"লতাবধৃভ্যন্তরবোহপ্যবাপু-বিন্যুশাধাভুজবন্ধনানি" ( কুমার ৩ অধ্যায় )

ভুজবল (পুং) ভুজস্ত বলং। বাছবল। ভুজবল, স্বৰ্ণপ্রাধিপতি। কলিঙ্গাধীশন হৈহন্বংশীয় প্রথম জাজল্লদেব ইহাকে পরাজিত করেন।

ভুজবল গল্প, দান্দিণাতোর হোয়শাল-বলালবংশীয় জনৈক
নরপতি। রাজা বিষ্ণুবর্দ্ধনের নামান্তর (১১১৭-৩৭ খুটান্দ)।
তিনি শান্তলদেবীকে বিবাহ করেন। গল্পরাজধানী তলকাড়
তাহার হত্তগত হইয়াছিল; এতভিন্ন স্বীয় ভুজবলে তিনি
আরও অনেক স্থান জয় করিয়াছিলেন। প্রবাদ, রামান্তলাচার্যা কর্তৃক তিনি বৈষ্ণবধর্মে দীন্দিত হন।

ভুজবল ভীম, জনৈক ধর্মশাস্ত্র-প্রণেতা। ক্রন্তধর আছ-বিবেকে এবং রঘুনন্দন মীমাংসাতত্ত্ব ইহার নামোল্লেথ করিয়াছেন।

ভুজঁমধ্য (ক্নী) ভুজভ মধ্যং। ভুজান্তর ক্রোড়। (হলায়্ধ)
ভুজমূল (ক্নী) স্থজভ মূলং ৬তৎ বাহমূল।
ভুজরাম, অবৈতদর্পণ-প্রণেতা। ইংবার অপর নাম ভজনানন।
ভুজশালিন্ (ত্রি) প্রশন্তবাহসম্পন।
ভুজশিখর (ক্নী) স্কন।

ভুজশিরস্ (ক্নী) ভুজশু শির ইব। স্কর। (অমর)
ভুজা (স্ত্রী) ভুজ-টাপ্। বাহু, কর। ২ কলাই ভাজা প্রভৃতি।
ভুজা কণ্ট (পুং) ভুজায়াঃ করশু কণ্ট ইব। হস্তনথ। (হেম)
ভুজাগ্র (পুং) ভুজশু অগ্রঃ ৬তং। কর। (হলায়ুধ)

ভুজাদ ল (পুং) ভুজায়া বাহোদ ল ইব। হস্ত। (ত্রিকা•)
ভুজান্তর (ক্লী) ভুজয়োরস্তরং মধ্যং। ১ ক্রোড়। ২ বক্ষঃ।
৩ বৃত্তক্ষেত্রজ বাহুর বিশ্লেষরূপ গণিতাগত পদার্থ।

'ভানোঃ ফলং গণিতমর্কযুত্ত রাশে-ব্যক্ষোদয়েন থথনাগমহীবিভক্তং। গত্যাগ্রহন্ত গুণিতং হ্যানিশাবিভক্তং স্বর্ণং গ্রহেহর্কবিদিদং তু ভুলাস্তরাথাম্॥" (সিদ্ধান্ত শিরো•)

ভুজামধ্য ( ক্লী ) বাহুর মধ্যভাগ, করুই।

जुजामृल (क्री) अकाथ।

ভূজি (পুং) ভূনক্তি, ভূঙ্কে বা দর্মানিতি ভূজ (ভজেঃ
কিচ্চ। উণ্ ৪।১৪১) ইতি ই সচ কিং, দর্মভক্ষকদাম্য
তথাকং। ১ বহি । (উজ্জ্লন) ২ ভোগ। ''আসবং সবিতৃর্যথা ভগস্থেব ভূজিং হবে'' (ঋক্ ৭।৯১) 'ভূজিং ভোগং'
(সাম্বণ) ৩ ভোক্তা। ''ভূজী হিরণ্যপেশসা কবী" (ঋক্ ৮৮।২)
'ভূজী হবিষাং ভোক্তারো' (সাম্বণ)

ভূজিঙ্গ (পুং) দেশভেদ। (ভারত ভীম্মপণ ১৯৫)
ভূজিষ্য (পুং) ভূঙ্কে স্বাম্যুচ্ছিষ্টমিতি ভূজ্যতে ইতি বা
ভূজ (ক্তিভূজিভ্যাং কিয়ান্। উণ্ ৪।১৭৮) ইতি কিয়ান্।
১ স্বতন্ত্র। ২ হস্তস্ত্র। ৩ দাস। (মেদিনী)

"কিমহো নৃপাঃ সমমমীভিক্রপণতিস্থতৈন পঞ্চতিঃ।
বধ্যমভিহতভুজিষ্যমমুং সহ চানদ্বা স্থবিররাজকত্যদ্বা॥"
(শিশুপালবধ ১৫।৬৩) ৫ রোগ। (সংক্ষিপ্তসাণ উণাদি•)
ভুজিষ্য। (স্ত্রী) ভুজিঘ্য-টাপ্ । দাসী।

"অথাঙ্গদাশ্লিষ্টভুজং ভুজিন্তা হেমাঙ্গদং নাম কলিঙ্গনাথং।" (রযু ৬৫০) ২ গণিকা। (মেদিনী)

ভুজু (পুং) ভ্জাতেহত্তেতি ভূজ-ভক্ষণে (ভূজি মৃঙ্ভাগং
যুক্ ভূাকো। উণ্ ৩২১) ইতি যুক্। ১ ভাজন। ভূঙ্কে
সর্কানিতি ভূজ কর্তারি যুক্। ২ অগ্নি। ৩ স্থনাম-খ্যাত রাজবিশেষ। "ঋজিপা সনিস্রাবতোন ভূজ্য়ং" (ঋক্ ৪।২৭।৪)
(ত্রি) ৪ রক্ষক। "পুরুম্পৃহং ভূজ্য়ং বাজেম্ব পূর্বাং" (ঋক্
৮।২২।২) ভূজ্যাং ভূজ্পালনে সর্বাহ্য রক্ষকম্' (সায়ণ)

ভুঞ্জৎ (ত্রি) ভুজ-শত্। ভোগকর্ত্তা। ভুঞ্জান (পুং) ভুজ-শানচ্। ভোগকর্ত্তা।

"ভূঞানো বৰ্দ্ধরেৎ পাপমসত্যং সংসদিক্রবন্।" (প্রায়শ্চিত্ততত্ত্ব) ভূঞি (দেশজ) ভূমি।

ভূট (দেশজ) > লোপ বা শেষকরণ। ষেমন থেয়ে ভূট কোল্লে। ২ অপহরণ বা লুটকরণ।

ভূটভাট (দেশজ) ১ অজীর্ণতা হেতু উদরস্থ বায়ুর বিক্বতি শব্দ বিশেষ। ২ ভাজনা খোলায় মটরকলাই ফেলিলে বেরূপ শব্দ হয়।

ভূট্ট (পুং) কাশীরের একজন রাজা। (রাজতর ১৮১৪৩০) ভূট্টপুর (ক্লী) ভূট্টরাজ কর্তৃক নির্শ্বিত নগর।

''স বিহারমঠোদপ্রবেশভাঃ কলুষোক্মিতঃ।
তেন তত্র কৃতং ভূটপুরাখ্যং পুটভেদনম্॥"(রাজত চাং৪৩৪)
ভূট্টা, জনার (মকা) নামক উদ্ভিজ্জফলের দানা বা বীজ।
ভূট্টেশ্বর (পুং) ভূট কর্ত্তক ভূটপুরে প্রতিষ্ঠিত শিবমূর্ত্তি

"নগরেংপি হরঃ প্রত্যন্তাপি ভুটেশরাভিধঃ।
সর\*চ মড়রগ্রামে ধর্মবিজমদর্পণঃ॥"(রাজত • ৮।২৪৩৪)
ভূড্ড, জানৈকপ্রাচীন কবি। ইনি মজ্যের সমসাময়িক ছিলেন।
ভূড়, ১ ভরণ। ২ করণ। ভাদি আত্মনে সক • সেট্,
ইদিৎ ভূওতে। লোট্ ভূওতাং। লিট্ বুড়ুওে। লুঙ্
অভ্ডি৪।

ভুড় ভুড় (দেশজ) ১ ধ্মপানকালীন ত্ত্তাস্থিত জ্লাশক।

বিভাবুদ্ধির বহ্বাস্ফোটন বা বিকাশচেষ্টা।

ভূড় ভূড়ি (দেশজ) > তদংশন্দকরণ। ২ বিদ্যার বিকাশন। ভূণিক (পুং) গোত্রপ্রবরভেদ। ভূনি (দেশজ) অঙ্গরাধা বিশেষ।

ञ्चितिशृष्ट्री (तिमञ्ज) अन्नशाकवित्मव।

ভূমন্ত্য (পুং) > পৌরব ভরতপুত্র নৃপভেদ। (ভারত ১۱১৪ অ॰) ২ তদ্বংশীয় প্রাচীন ধৃতরাষ্ট্রপুত্রভেদ। (ভারত ১১৯৪ অ॰) ভুরু (দেশজ) জারিজ্রি। গর্কা।

ভূরজ, প্রাপ্তি। ভাদি আত্মনে দক দেট। লট্ ভূরজতে।
এই ধাতু ধাতুপাঠাদিতে নাই। কেবল বৈদিক প্রয়োগেই
ব্যবহার দেখিতে পাওয়া যায়। (ঋক্ ৪।৪৩)৫)

ভুরণ, ধারণ ও পোষণার্থে কগু াদিফাৎ যক্, আত্মনে নক দেট্। লট্ ভুরণ্যতি। লুঙ্ অভুরণ্যীৎ। নিঘণ্টুতে এই ধাতুর অর্থ—গতি।

ভুরণু (ক্লী) ভুরণ্য-উণ্। ১ ভরণ। (শুক্লযজু • ১৮/৫০) ২ কিপ্র। (ত্রি) ৩ তদ্যুক্ত। (নিঘণ্টু)

ভুরিজ (স্ত্রী) ভরতি সর্বাং ধরতীতি ভূজ্ (ভূজ উচ্চ। উণ্
২।৭২) ইতি ইজি, ধাতো ক্রকারাস্তাদেশঃ। ১ পৃথিবী।
২ বাহু। ৩ ছাবা পৃথিবী, স্বর্গ ও পৃথিবী। এই স্বর্থে
ছিবচনান্ত। "রথংন ক্রন্তো স্পান্য ভূরিজো।" (ঋক্ ৪।২।১৪)
'ভুরিজোঃ বিভূতঃ কর্মকরণসামর্থ্যং পদার্থান্ বেতি ভুরিজো
বাহু তরোঃ, যদ্ধ। ভূরিজোঃ দেবান্ মন্ত্যাংশ্চ বিভূত ইতি
ভূরিজৌ ছাবাপৃথিবো)' (সায়ণ)

ভুরুত্ত (পুং) গোত্রপ্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়) ২ ভারুত্ত ধগ। (ভারত বনপ•১৭ অ•)

ভুর্ভার (দেশজ) র্থা গর্জ। দেমাক। র্থা জাঁকজমক।
ভুর ভুর (দেশজ) পরিপূর্ণ। সদসন্ধাদির অধিবাসন। যেমন
বাবুর গায়ে গন্ধ ভুর্ভুর্ করে।

ভূর্ব, অদন, ভক্ষণ। ভাদি৽ পরস্থৈ৽ সক • সেট্। লট্ ভূর্বতি লুঙ্ অভূর্বীৎ।

ভূর্বণি (পুং) ভূর্ব অনি ন দীর্ঘঃ। ১ কর্তা। (ঋক্ ১।৫৬।১) ভূব (পুং) ভবস্তীতি ভূ-ক। ১ অগ্নি। (শুক্ল মঙ্কু ০ ১৩।৫৪) ২ ভূবোলোক। ভূরাদি সপ্তলোকের অন্তর্গত দ্বিতীয় লোক। [লোক শব্দ দেখ।]

ভূবড়, গুজরাত প্রদেশের কচ্ছ জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ভদেশর হইতে আ

কাশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ভূবনেশ্বর মহাদেবের ভগ্ন মন্দির বিদ্যামান আছে, উহার কারুকার্য্য দেখিয়া প্রাচীন চিত্রশিল্লের উন্নতির আভাস পাওয়া বার। ঐ মন্দিরগাতে ১২২৬ সংবতে উৎকার্ণ একথানি শিলালিপি আছে।

ভূবদ্ধ (পুং) ভূ শতৃ, তুদাদি ভূবন্, ধারয়ন্ অস্তান্ত মতুপ্ মশু বঃ, তান্তত্বেহপি পদস্বং। ধারক মৃক্ত আদিতা।
(আশত শ্রোও ৪।২।৫)

ভূবদ্বস্থ ( জি ) ধনদ। ( ঋক্ ৮।১৯।৩৭ )
ভূবন ( ক্লা ) ভবস্তাশ্বিন্ ভূতানিতি ভূ ( ভূ-স্-ধূ অস্পিত্যশ্হন্দি। উণ্ ২।৮০ ) ইত্যক বছলবচনাভাষায়ামপি প্রযুজ্যতে
ইতি কুয়ন্। ১ জগং।

"গুণৈর্বরং ভূবনহিতচ্ছলেন যং সনাতনঃ পিতরমুপাগমৎ স্বয়ম্।" (ভট্টি ১।৬)

২ সলিল। ৩ গগন। ৪ জন (মেদিনী) ৫ চতুর্দিশ সংখ্যা।
চতুর্দ্দশ ভ্বন,—সপ্তসর্গ ও সপ্তপাতাল এই চতুর্দিশ ভ্বন।
ভূলোক ভ্বলোক স্থঃ, মহঃ, জন, তপদ ও সত্য এই
সপ্তসর্গ, এবং অতল, স্কুতল, বিতল, গভস্তিমৎ, মহাতল,
রসাতল ও পাতাল এই সপ্ত পাতাল সমষ্টিতে চতুর্দিশ।

"পাতালানাঞ্চ সপ্তানাং লোকানাঞ্চ যদন্তরম্।
শুষিরং তানি কথান্তে ভ্বনানি চতুর্দ্ধা।" ( অগ্নিপুঃ )
৭ ভূতজাত। "বস্তামিদং বিশ্বং ভ্বনমাবিবেশ" (শুক্রবজু)
৮ ভাবন। ( ঋক্ ১০৮৮।১ ) ( পুং ) ন মুনিবিশেষ।
"নিতন্ত্র্তুবনো ধৌম্যঃ শতানন্দোহক্তরণঃ।"(ভারত ১৩২৬৮)
ভূবন, আদাম প্রদেশের কাছাড়জেলার অন্তর্গত একটা গিরি-শ্রেণী। বরাক ও সোনাই নদীন্বরের অববাহিকা মধ্যে অবস্থিত। ৭ শত হইতে ৩ হাজার ফিট পর্যান্ত উচ্চ। এই পর্বতভূমি জেলার পূর্বসীমায় বিস্তৃত রহিয়াছে। পর্বতোপরিস্থ শিবমন্দির একটা তীর্থক্ষেত্র বলিয়া গণ্য। প্রতি বৎসর এখানে বহুলোক-স্মাগ্ম হইয়া থাকে।

ভূবনকোশ (পুং) ভূবনশু কোশ ইব। ভূগোল। ভূমওল।
ভাগবত ও বিষ্ণুপ্রাণাদিতে এই ভূবনকোষের বিষয়
বিবরণ লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার বিষয়
লিখিত হইল। মৈত্রেয় পরাশরের নিকট ভূবনকোষের বিষয়
জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিয়াছিলেন, জম্বু, প্লক্ষ্ণ, শালালী,
কুশা, ক্রোঞ্চ, শাক এবং পুষর এই সপ্তদ্বীপ ক্রমান্তরে লবণ,

ইক্ষু, স্থরা, সর্পি, দধি, হগ্ধ এবং জল এই সপ্তসমুদ্রদারা সর্বত সমভাবে পরিবেষ্টিত। জমুদীপ এই সকলের মধ্যস্থিত। ইহার মধ্যস্থলে স্বর্ণময় স্থমেরু পর্বত। ইহার উচ্চতা চতুরশীতি সহস্রযোজন, অধোদিকে যোড়শ সহস্রযোজন এবং উপরি-ভাগে দ্বাত্রিংশং সহস্রযোজন বিস্তৃত; ইহার মূলের সম্পূর্ণ বিষ্ণার যোড়শ সহস্রযোজন। স্বতরাং স্থমেক পৃথিবীরূপ পদ্মের কর্ণিকার অর্থাৎ বীজকোশ স্বরূপে সংস্থিত। ইহার দক্ষিণে হিমবান, হেমকৃট ও নিষধ এবং উত্তরে নীল, খেত ও শৃঙ্গী এই সকল বর্ষপর্বতে ভারতাদি বর্ষের সীমানিরূপক হইয়া আছে। মধ্যন্থিত নীল ও নিষধ এই হুই পর্বত পূর্ব পশ্চিমে লক্ষযোজন করিয়া দীর্ঘ। অপর ছইটী দশাংশ করিয়া ন্যুন। মেরুর দক্ষিণদিকে প্রথমে ভারতবর্ষ, তৎপরে किम्ला, क्ष वर्ष अवः जनस्त रित ७ উত্তরে রম্যক বর্ষ, তৎপরে হিরণায়, তহত্তরে কুরুবর্ষ। ইহাদের এক একটী নবসহস্র যোজন বিস্তৃত। ইলাবৃতবর্ষও মেরুর চতুর্দিকে নবসহস্র যোজন পর্য্যন্ত বিস্তৃত আছে। পূর্ব্বদিকে মন্দর, দক্ষিণে গন্ধমাদন, পশ্চিমপার্থে বিপুল এবং উত্তর্নিকে স্থপার্থ। वह मकन भर्वा कमावा कमन, जमू, भिश्रन ७ वह वह চারিটী বৃক্ষ আছে, এই সকল বৃক্ষ পর্বতের **ধ্ব**জা**র ভায় উচ্চ**। ঐ পর্বতের জম্বুক্ট দ্বীপ নাম হহবার কারণ। ঐ জম্বু বুক্ষের মহাগজপরিমিত ফলসকল পর্বতপৃষ্টে পতিত হইয়া বিশার্ণ হইয়া যায়। তাহাদের রসে তথায় বিখ্যাত জন্মনী উৎপন্ন হইয়া পদ্ধমাদন হইতে নিগত হইতেছে। এই স্থানবাসী लाक मुकल छेक नमात्र जलभान करत। এই जल (अम वा দৌর্গন্ধ নাই, এই জলপান করায় তথায় লোকদিগের জরা বা ইন্দ্রিক্ষক্ষয় হয় না এবং অন্তঃকরণ নির্ম্মল হয়। এহ নদার তীরস্থ মৃত্তিকা জাম্বন-স্বর্ণরূপে পরিণত হয়। এহ জাম্বনদস্থবণ সিদ্ধদিগের ভূষণ। মেরুর পূর্ব্বদিকে ভদ্রাস্ব এবং পশ্চিমে কেতুমালবর্ষ, তাহাদের মধ্যে ইলাবৃত বর্ষ, স্থমেরুর পুর্বে देछळत्रथं वन, पिक्षाण शक्षमापन वन, शिक्षाम देवलाक्वन धवः উত্তরে নন্দনবন আছে। অরুণোদ, মহাভদ্র, অদিতোদ এবং মান্দ এই চারিটী দেবভোগ্য সরোবর মেরুর চারিদিকে রহিয়াছে। শীতান্ত, ক্রম্ঞ, কুররী ও মাল্যবান এই সকল পর্বত মেরুর পূর্বদিকের কেসর; ত্রিক্ট, শিশির, পতঙ্গ ও ক্রচক দক্ষিণদিকের; শিখিবাসা, বৈদুর্য্য, কপিল ও গন্ধমাদন পশ্চিম দিকের; শঙ্খকৃট, ঋষভ, হংস ও নাগ এই সকল কেসর পর্কত উত্তরদিকে অবস্থিত।

মেরুর উপরিভাগে অস্তরীক্ষে চতুর্দ্দিক সহস্রযোজন পরিমিত ব্রহ্মার পুরী রহিয়াছে। তাহার চারিদিকে ও চারিকোণে

ইক্রাদি লোকপালদিগের বিখ্যাত পুর সকল আছে। বিষ্ণু-পাদোভবা গঙ্গা চক্রমণ্ডলের চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিয়া অন্তরীক্ষ হইতে ব্ৰহ্মপুরীতে পতিত হইতেছেন। গঙ্গা এই স্থানে পতিত ररेगा ठजूर्धा विভক्ত ररेग्राह्म। देंशात्त्र नाम मीजा, जनक-नना, हकू ও ভদা। তन्नात्म मीजा शूर्ववाहिनी हहेया आकाम-পথে এক পর্বত ইইতে অক্ত পর্বতে গমন করিতেছেন। তদনন্তর তিনি ভদ্রাখনামক পূর্ব্বর্ষ দিয়া সমুদ্রে মিলিত হইয়াছেন। এইরূপ অলকনন্দাও দক্ষিণবাহিনী হইয়া ভারতবর্ষে আসিয়া সাতভাগে বিভক্ত হইয়া সাগরে মিলিত হইয়াছে। চক্ষুও পশ্চিমদিকৃস্থিত পর্বতসকল অতিক্রমপূর্বক टक्क्याननामक পन्ठिमवर्ष इटेग्रा मागदत मिनिक इटेग्राट्छ। ভদ্রা উত্তরগিরি এবং উত্তর কুরুবর্ষ অতিক্রম করিয়া উত্তর সমুদ্রে মিলিত হইয়াছে। মাল্যবান্ ও গন্ধমাদনপর্বত উত্তর দক্তিণে নীল ও নিষধ পর্বত পর্য্যন্ত দীর্ঘ। মেরু তাহাদের মধ্যে कर्मिकात्रक्रत्थ मः श्विछ। मर्यामारेगत्वत्र मध्यक्षी ভाরতবর্ষ, त्क जुमानवर्ष, ভजाश्ववर्ष धवः कुक्रवर्ष अत्रृ दीविशतात वि शक्ति। জঠর ও দেবকূট এই হুইটী মর্য্যাদাপর্বত উত্তর ও দক্ষিণে নীল ও নিষধ পর্যান্ত দীর্ঘ। পূর্বে ও পশ্চিমে আয়ত গন্ধ-गानन ও কেলাস এই ছই মর্য্যাদাপর্বত অশীতিযোজন করিয়া দীর্ঘ, এবং সমুদ্রের অন্তর্ভাগে প্রবিষ্ট হইয়া অবস্থিত। মেরুর পশ্চিমাদি দিগ্ভাগে নিষধ ও পারিপাতাদি মর্য্যাদা পৰ্মত সকল অবস্থিত আছে।

মেকর চতুর্দিকে শীতান্ত প্রভৃতি যে সকল কেসর পর্কতের উল্লেখ করা হইরাছে, সেই সকল পর্কতের মধ্যে উত্তম উত্তম কলর সকল আছে। সিদ্ধ দেব গায়কগণ তথায় বাস করেন। সেই সকল কলরে স্থরম্য কানন ও পুর আছে। ঐ সকল পুরে দেবগণের কিন্নরনেবিত আয়তন বর্ষ সকল আছে। এই সকল স্থান ভৌম স্থর্গ বলিয়া অভিহিত, ইহা ধার্ম্মিক লোকদিগের বাসন্থান; পাপিগণ শতজন্মেও এখানে আসিতে পারে না। ভগবান্ বিষ্ণু ভজাশ্বর্ষে হয়শিরারূপে, কেতুমাল বর্ষে বরাহ রূপে এবং ভারতবর্ষে কৃর্মরূপে অবস্থিত আছেন। সর্কেশ্বর

কিম্পু ক্ষাদি যে আটটী বর্ষ আছে, ঐ সকল বর্ষে, শোক, শ্রুম, উদ্বেগ, ক্ষ্মা ও ভয়াদি নাই। প্রজাগণ নিরাতঙ্ক ও সর্বান্ধ থিবিজ্জিত। এই সকল স্থানে পর্জ্জ্জাদেব বর্ষণ করেন না, পার্থিব জলই প্রচুর পরিমাণে থাকায় কোন কন্ত হয় না এবং এই স্থানে সত্য ও ত্রেতাদি যুগনিয়ম নাই। এই সকল বর্ষে সাত সাতটী করিয়া কুলাচল এবং শত শত নদী আছে। ইহাই ভুবনকোষ। (বিষ্ণুপু॰ ২া২ অ৽)

এই ভ্বনকোষের বিষয় ভাগবতে ৫।১৬।১৭-১৮ অধ্যায়ে এবং নৃসিংহপুরাণে ৩ অধ্যায়ে বিশেষরূপে বর্ণিত, এইরূপ অপরাপর পুরাণেও আছে, বাহল্যভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভূবনচন্দ্র (পুং) কাশীররাজ পৃথিবী চন্দ্রের পুত্র।

"পুত্রং ভূবনচন্দ্রাখ্যং নীবিং প্রাণেব দত্তবান্।"

(রাজতর • ৫।১৫ • )

ভূবনপতি (পুং) অগ্নির ত্রাতৃতেন।
"ভূবপতয়ে স্বাহা ভূবনপতয়ে স্বাহা" (শুরুষজু॰ ২া২)
'ভূবপত্যাদয়ল্কয়োহয়ের্জাতয়ঃ' (বেদদীপ)
ভূবনশু পতিঃ। ২ ভূবনের প্রভু, স্বামী।

ভূবনপাল > কচ্ছপ্যাতবংশীর জনৈক নরপতি। ২ পঞ্চাল রাজ্যের অন্তর্গত বোদামযুতার রাষ্ট্রকূটবংশীয় জনৈক নরপতি। ভূবনপাল ছোক্যেজিবিচারলীলা নামক গাথাকোশের টীকা-প্রবেতা।

ভূবনপাবন ( ত্রি ) ভূবনস্থ পাবনঃ । ভূবনের পবিত্রতাকারক। জিয়াং ভীষ্ । ভূবনপাবনী গঙ্গাদেবী ।

"ভগীরথঃ স রাজ্যি নিত্যে ভ্বনপাবনীম্।"

( ভাগবত নানা>• )

ভুবনভর্ত্ত্ (পুং) ভুবনস্থ ভর্তা। ভুবনপতি। ভুবনমতি (স্ত্রী) কাশীররাজ কীর্ত্তিরাজের কন্সা।

(রাজতর৽ ৭/৫৮৩)

ভূবনমোহন বিদ্যারত্ব, নবদীপবাদী জনৈক বিখ্যাত নৈয়ায়িক। ইনি প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক গ্রীরামশিরোমর্ণির পুত্র। ভূবনরাজ (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

(রাজতর পাবতব)

ভূবনানাং রাজা টচ্ সমাসাস্তঃ। ভূবনপতি।
ভূবনশাসিন্ ( ত্রি ) ভূবন শাস-ণিনি। ভূবনকে যিনি শাসন
করেন, ভূবনপতি।

"অশ্বিনেব পুরে তেন ভাব্যং ভূবনশাসিনা।"(রাজতর • ৪।৪৬৩) ভূবনসদ ( ত্রি ) ভূবনস্থিত।

ভূবনিসিংহ, চিতোরের জনৈক গুহিলবংশীয় রাজা। ইনি চাহমানরাজ কিতৃত্ব ও স্থলতান আলাউদ্দীনকে পরাজিত করিয়াছিলেন।

ভুবনাদ্ভ (ত্রি) ভ্বনবিশ্বয়কর। (রাজতর ৫।৭৩)
ভুবনাধীশ (পুং) > ক্রডেদ। ২ ত্রিভ্বনের অধিপতি।
ভুবনাধীশ্বর (পুং) ত্রিভ্বনের অধিপতি।
ভুবনানন্দ (পুং) বিশ্বপ্রদীপ-প্রণেতা।
ভুবনেশ (পুং) > শিবস্তিভেদ। ২ স্থানভেদ।

ख्रान्यां की अविष्ठा । अविष्ठा । पुरानी ( हो ) गिल्मृर्विस्म ।

ভুবনেশী যন্ত্র, ক্ষানন্দক্ত তন্ত্রসারবর্ণিত শক্তিপুজারযন্ত্রভেদ। ভূবনেশ্বর, উড়িষ্যাপ্রদেশের অন্তর্গত পুরীজেলাস্থ একটা শ্রেষ্ঠ শৈবক্ষেত্র। অক্ষা । ২০° ১৪ ৪৫ উঃ; দ্রাঘিণ ৮৫° ৫২ ২৬ পু:। বেঙ্গলনাগপুর রেলওয়ের 'ভুবনেশ্বর' নামক তেশন হইতে এক ক্রোশ দূরে অবস্থিত।

ভূবনেশ্বর বাস্তবিক ভূবনের মধ্যে একটা দ্রপ্রবাস্থান। रेशांत्र जमःश्या भिवमन्तित, हिन्तू भिन्नीत जपूर्व तहनादकोभन, ইহার নয়নমোহন ভাস্করকার্য্য যিনি একবার মনোযোগপূর্বক দেখিয়াছেন, তিনিই মুগ্ধ হইয়াছেন। প্রতিষ্ঠাতাকে অজস্ত धन्नवान नां निया त्करहे थाकित्व भारतन नारे। हिन्तू, भूमनमान ও খুষ্টান পুরাবিদ্গণও এই পবিত্র মন্দিরবৃন্দ-বিভূষিত প্রাচীনভূমির উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

প্রত্নতবিদ্ রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে এই পুণ্যভূমির প্রকৃত নাম ' ত্রিভুবনেশর', উচ্চারণ-দৌকর্ঘার্থ কেবল ভবনেশ্বর নামেই পরিচিত হইয়াছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন,—'উদয়গিরির হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলা-निशिष्ट ए कनिन्ननगतीत উল্লেখ আছে, তাহাই এই ভুবনেশ্বর । বুদ্ধের সময়ে এই কলিঙ্গনগরী বৌদ্ধধর্মের একটা প্রধান স্থান বলিয়া গণ্য ছিল। বুদ্ধের নির্বাণ হইলে, তাঁহার পবিত্র দৈহাবশেষ যে কয়থণ্ডে বিভক্ত হইয়া প্রধান প্রধান রাজগণমধ্যে পরিগহীত হইয়াছিল, তন্মধ্যে কলিন্সনগরীর অধিপতি বুদ্ধদেবের পবিত্র দন্ত লাভ করিয়া-ছিলেন। প্রথমে সেই দন্ত কলিঙ্গনগরীতেই স্থাপিত হইয়া-ছিল, এথান হইতে পিপলির নিকটবর্ত্তী দন্তপুরী বা দাঁতন নামক স্থানে স্থানান্তরিত হয়। এইরূপে খুপ্তপূর্ব ষষ্ঠ শতাক হইতে এই স্থান কলিঙ্গনগরী বলিয়াই গণ্য হইতে-ছিল।"\* তিনি হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে <u>ঐররাজের</u> প্রতিষ্ঠিত একটা বৃহৎ সরোবরের উল্লেখদৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, সেই সরোবরই স্থপ্রসিদ্ধ বিন্দুসাগর এবং ভূবনেশ্বরেই সেই কলিঙ্গাধিপের রাজধানী ছিল। +

ষ্টার্লিং, হণ্টার, কনিংহাম, রাজা রাজেন্দ্রলাল প্রভৃতি ঐতিহাসিক্রণ মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর ক্রিয়া সকলেই এক বাক্যে লিখিয়াছেন যে, উড়িষ্যার কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতা যযাতিকেশরী হইতেই ভূবনেশ্বর লিঙ্গ প্রতিষ্ঠার সঙ্গে এই স্থান কালে 'ভুবনেশ্বর' নামে খ্যাত হইয়া আদিতেছে।

উপরে যে সকল মত আলোচিত হইল, এখনকার পুরা-তত্ত্ব আলোচনা দারা উক্ত যুক্তিগুলি নির্থক বলিয়া মনে প্রধান আড্ডা ছিল, তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না। খণ্ডগিরি ও উদয়গিরিতে যে বৌদ্ধকীর্ত্তির নিদর্শন পাওয়া যায়. তাহা বুদ্ধদেবের বহু পরবর্ত্তী, তাহার অল্লাংশই সমাট্ অশোকের সময় প্রতিষ্ঠিত। বিশেষতঃ ভূবনেশ্বর অঞ্চলে ঐর নামে কোন রাজা যে কোন কালে রাজত্ব করিয়াছিলেন. তাহার প্রমাণাভাব। হাথিগুফায় উৎকীর্ণ শিলালিপিতে জৈন-ধর্মাবলম্বী কলিঙ্গাধিপতি খারবেল নূপতির যশঃকীর্ত্তি বিবৃত হইয়াছে। তাহার খালক হাথিসাহের নামে ও হস্তিমৃত্তি হইতে হাথিগুফার নামকরণ হইয়াছে। রাজা রাজেন্দ্রলাল. কনিংহ'ম,হণ্টর প্রভৃতি পুরাবিদ্যণ যে হাথিগুফাকে বৌদ্ধকীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, এখন তাহা জৈনকীত্তি বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। কিন্তু উক্ত জৈনরাজ **খারবেল** যে কোন সময়ে ভবনেশ্বরে রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন, এ পর্যান্ত তাহারও কোন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। এদিকে খুষ্টীয় ৫ম শতাব্দে কেশরি-বংশের প্রতিষ্ঠাতা য্যাতি কর্তৃক ভূবনেশ্বর প্রতিষ্ঠা কবিকল্পনা বলিয়া বোধ হয়। ঐ সময়ে অথবা পরে কেশরিবংশের প্রতিষ্ঠাতারূপে কোন ষ্যাতিকেশ্রীর নাম সাম্যাক লিপি বা প্রাচীন ইতিহাসে বর্ণিত হয় নাই। জগনাথ শব্দে আমরা দেখাইয়াছি যে উড়িষ্যার বর্ত্তমান ঐতিহাসিকগণ যে মাদলাপঞ্জীর দোহাই দিয়া থাকেন, তাহার প্রাচীন অংশ কল্পনামূলক, ঐতি-হাসিকের নিক্ট তাহার কোন মূল্য নাই। ভুবনেশ্বরের উৎপত্তি সম্বন্ধে মাদলাপঞ্জীর বিবরণও সেইরূপ কাল্পনিক বলিয়া উল্লেখ করিতে পারি।

কাল্লনিক ও ইদানীন্তন রচিত মাদলাপঞ্জীর উপর নির্ভর না করিয়া প্রাচীন গ্রন্থসমূহ ও ভুবনেশ্বরের নানাস্থানে উৎকীর্ণ সাময়িক শিলালিপি হইতে আমরা যে সকল প্রকৃত কথা পাইয়াছি, মাদলাপঞ্জীর সমালোচনার সহিত সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিতেছি। মহাভারতে বনপর্ব্বে লিখিত আছে—

''স সাগরং সমাসাত গঙ্গায়াঃ সঙ্গমে নূপ। নদীশতানাং পঞ্চানাং মধ্যে চক্তে সমাপ্লবং॥ ২ ততঃ সমুদ্রতীরেণ জগাম বস্থধাধিপঃ। ভ্রাতৃভিঃ সহিতো বীরঃ কলিঙ্গান প্রতি ভারত॥ ৩ লোমশ উবাচ।

এতে কলিঙ্গাঃ কোন্তের তত্র বৈতরণী নদী। ষত্রাষজ্ঞত ধর্ম্মোহপি দেবানু শরণমেত্য বৈ॥ 🖇

<sup>\*</sup> Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, p. 6I-62. † Do Do Vol. II, p. 69.

ঋষিতিঃ সমুপাযুক্তং যজিয়ং গিরিশোভিতম্। উত্তরং তারমেতদ্ধি সততং দ্বিজসেবিতম্॥ ৫ ममानः (प्रविधासन अथा अर्गमूरअधुरः। অত্র বৈ ঋষম্বোহন্তেহপি পুরা ক্রতৃভিরীজিরে॥ ৬ घटेवर कटडा त्रांद्रकल পশুমাদত্বান্ মথে। পশুমাদায় রাজেক্র ভাগোহয়মিতি চাব্রবীৎ॥ १ হৃতে পশৌ তদা দেবাস্তমূচ্র্তরতর্মত। মা পরস্বমভিজোগা মা ধর্মান্ সকলান্ বশীঃ॥ ৮ ততঃ কল্যাণরপাতির্কাগ্ভিত্তে রুদ্রমন্ত বন্। ইষ্ট্যা চৈনং তর্পদ্বিত্বা মানম্বাঞ্চক্রিরে তদা॥ ১ ততঃ স পশুমুৎস্ম্ম দেব্যানেন জগ্মিবান। তত্রামুবংশো রুদ্রস্থ তং নিবোধ যুধিষ্ঠির॥ ১০ অযাত্যামং সর্বেভ্যো ভাগেভ্যো ভাগমুত্তমম্। দেবা: সংকল্পমামাস্ক্রাজদ্রভা শাখতং॥ ১১ ইমাং গাথামত্র গায়রপঃ স্পুশতি যো নরঃ। দেৰ্যানোহস্ত পন্থা চ চকুষাভিপ্ৰকাশতে॥ ১২

বৈশম্পারন উবাচ।
ততো বৈতরণীং সর্ব্বে পাণ্ডবা দ্রোপদী তথা।
অবতীর্য্য মহাভাগাস্তর্পরাঞ্চক্রিরে পিতৃন্॥ ১৩
যুধিষ্ঠির উবাচ।

উপস্পৃশ্তেহ বিধিবদস্তাং নতাং তপোবলাৎ। মান্থবাদস্মি বিষয়াদপেতঃ পশু লোমশ ॥ ১৪ সর্বান্ লোকান্ প্রপশ্তামি প্রসাদাত্তব স্কুত্রত। বৈধানসানাং জপতামেষ শব্দো মহাত্মনাং॥ ১৫

লোমশ উবাচ।

ত্রিশতং বৈ সহস্রাণি যোজনানাং যুধিষ্ঠির।

যত্র ধ্বনিং শৃণোষ্যেনং তুফীমাস্ব বিশ্বাম্পতে॥ ১৬

এতং স্বয়স্তুবো রাজন্ বনং দিব্যং প্রকাশতে।

যত্রায়জত রাজেন্দ্র বিশ্বকর্মা প্রতাপবান্॥ ১৭

যামিন্ যজে হি ভূদ তা কগ্রপায় মহাত্মনে।

সপর্কতবনোদেশা দক্ষিণার্থে স্বয়স্ত্রবা॥ ১৮

অবাসীদচ্চ কোস্তের দত্তমাত্রা মহী তদা।

উবাচ চাপি কুপিতা লোকেশ্বরমিদং প্রভুং॥ ১৯

ন মাং মর্ত্র্যায় ভগবন্ কমৈচিদ্ধাতুমর্হিদ।

প্রদানং মোঘমেতত্তে যাস্তাম্যেষা রসাতলম্॥ ২০

বিষীদস্তীং তু তাং দৃষ্ট্বা কগ্রপো ভগবান্ধিঃ।

প্রসাদরাংবভূবাথ ততো ভূমিং বিশাম্পতে॥ ২১

ততঃ প্রসন্না পৃথিবী তপসা তম্প পাণ্ডব।

প্রকল্পরু সলিলাদ্বেদীরূপা স্থিতা বভৌ॥ ২২

দৈষা প্রকাশতে রাজন্ বেদীসংস্থানলক্ষণা।
আকৃষ্যাত্র মহারাজ বীর্য্যবান্ বৈ ভবিষ্যাসি॥ ২৩
দৈষা সাগরমাসাত্য রাজন্ বেদীসমাশ্রিতা।
এতামাকৃষ্থ ভদ্রং তে স্বমেকস্তর সাগরং॥ ২৪
অহং চ তে স্বস্তায়নং প্রযোক্ষ্যে যথা স্বমেনামধিরোহসেহত্য।
স্পৃষ্টা হি মর্ত্তোন ততঃ সমুদ্রমেষা বেদী প্রবিশত্যাজমীঢ়॥২৫
ওঁ নমো বিশ্বপ্তথায় নমো বিশ্বপরায় তে।
সান্নিধ্যং কুরু দেবেশ সাগরে লবণাস্ক্রসি॥ ২৬
অগ্নিমি ত্রো যোনিরাপোহথ দেব্যো বিস্কোরেতন্ত্রমমৃতত্ত্ব নাভিঃ
এবং ক্রবন্ পাণ্ডব সত্যবাক্যং বেদীমিমাং স্বং তরসাধিরোহ॥২৭

## বৈশস্পায়ন উবাচ।

ততঃ কুতস্বস্তায়নো মহাত্মা যুধিষ্ঠিরঃ দাগরমভ্যগচ্ছং।
কৃষা চ তচ্ছাসনমস্ত সর্বাং মহেন্দ্রমাসাদ্য নিশামুবাস॥ ৩০
(ভারত বনপর্ব ১১৪ অধ্যায়)

(রাজা যুধিষ্টির) গঙ্গা-সাগর-সন্থমে গমনপূর্বক পঞ্চ भे जन्मी **मर्था अवशोहन क्**तिलन। उ९भे ति वीत ভ্রাতৃগণের সহিত সমুদ্র-তীর দিয়া কলিঙ্গাভিমুখে যাত্রা করি-(लन। (लामन विलिन, (र कुडीनमन! এर मकल (मन কলিঙ্গ বলিয়া প্রসিদ্ধ, এই প্রদেশে যে স্থলে ধর্ম্ম দেবতাদিগের শরণাগত হইয়া যজ্ঞ করিয়াছিলেন, তথায় বৈতরণী নদী আছে। গিরি দারা স্থশোভিত সতত ঋষিগণযুক্ত ও দিজাতি-নিষেবিত সেই যজ্ঞভূমি বৈতরণী নদীর উত্তর তীর, ইহা यर्ननामी वाक्तित (प्रवानयक्ष्म)। शूर्वकारम श्री ७ अग्राग्र মহাত্মারা এই স্থানে যজ্ঞ করিয়াছিলেন। হে রাজেক্র। এই স্থানে রুদ্রদেব মজ্রে পশু গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কহিয়া-ছিলেন, এই ভাগ আমার। হে ভরতর্ষভ। রুদ্রদেব পশু হরণ করিলে দেবতারা তাঁহাকে কহিলেন, আপনি পরস্থ গ্রহণ করিবেন না, সমগ্র যজ্ঞীয় ভাগে অভিলাষী হইবেন না। পরে তাঁহারা তাঁহাকে কল্যাণরূপ বাক্যে স্তব করিলেন এবং ইষ্টি দারা সম্ভুষ্ট করিয়। সম্মানিত করিলেন। তথন রুদ্রদেব পশু ত্যাগ করিয়া দেব্যানে আরোহণপূর্ব্বক গমন করিলেন। হে যুধিষ্ঠির! তদ্বিষয়ে রুদ্রের যে গাথা আছে. তাহা শ্রবণ করুন। দেবতারা রুদ্রের ভয়ে তাঁহাকে সর্ব্বভাগ হইতে উংকৃষ্ট সভোজাত ভাগ চিরকাল প্রদান করিবার নিমিত্ত সক্ষল্প করিলেন। যে মহুষ্য এই স্থানে এই গাখা গান করিয়া স্নান করেন, তাঁহার দেবযান নয়নপথে প্রকাশিত হয়। বৈশম্পায়ন বলিয়াছিলেন, তৎপরে মহাভাগ পাঞ্জবগণ দ্রোপদীর সহিত বৈতরণীতে নামিয়া পিতৃলোকের তর্পণ

করিলেন। পরে (কিয়দ,র আসিয়া) যুধিষ্ঠির কহিলেন, जामि के निमोटक अवशोहन कतिश मसूरा-जावमूक इरेनाम। ঐ দেখুন, আমি আপনার প্রসন্নতা হেতু সকল লোক দর্শন করিতেছি। জপকারী মহাত্মা বানপ্রস্থগণের ঐ স্বর শুনা যাইতেছে। লোমশ কহিলেন, হে রাজন । আপনি যে শক গুনিতেছেন, উহা এই স্থান হইতে ত্রিংশতসহস্র যোজন দূর হইতে উত্থিত হইতেছে। আপনি মৌনী হউন। হে রাজেজ। ওই যে সম্মুখে বন প্রকাশ পাইতেছে, উহাই স্বয়বস্থুন। এই স্থানে প্রতাপবান, বিশ্বকর্মা স্বয়স্তু-যক্ত করিয়াছিলেন, ঐ বজ্ঞে তিনি দক্ষিণাস্তরপ কভাপকে গিরিকানন সহ সমগ্র বস্তব্ধরা দান করিলেন। হে কোন্তেয় ! পৃথিবী তথন স্বয়ন্ত্রপদত্ত হইবামাত্র অবসন্ধা হইয়া পড়িলেন। তিনি ক্রোধভরে লোকে-শ্বর প্রভূকে কহিলেন, ভগবন ! আমাকে কোন মর্ত্তোর হস্তে প্রদান করা আপনার উচিত হয় না। আপনার দান রুথা। কেননা আমি রুদাত্তে অর্থাৎ দক্ষিণাভিমুখে চলিলাম। তথন কশুপ্রধি পৃথিবীকে বিষণ্ণা জানিয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিবার জন্ম তপস্থা করিলেন। পৃথিবী তাঁহার তপস্থায় সন্তুষ্ট হইলেন ও পুনরায় সলিল হইতে বাহির হইয়া বেদীরূপে প্রকাশ পাইলেন। মহরাজ । সেই সংস্থানলক্ষণা বেদী প্রকাশ পাইভেছেন। আপনি তাহাতে আরোহণ করিলে বীর্য্যবান হইবেন। হে রাজন ! সেই বেদী সমুদ্রকে আশ্রয় করিয়া আছে। তাহাতে উঠিলে আপনার মঙ্গল হইবে। সেই বেদী পর্শ করিলে তাহা সমুদ্র মধ্যে প্রবেশ করে। অতএব আপনি ংযুৱ্রপে তাহাতে উঠিতে পারেন, ভজ্জ্যু আমি স্বস্ত্যয়ন করিব, 'ওঁ বিশ্বপ্তপ্ত বিশ্বপর ৷ তোমায় নমস্কার, হে দেবেশ ৷ তুমি এই সাগরে লবণাক্ত জলে অধিষ্ঠান হও। হে বিফো। তুমি অগ্নি. সূর্য্য ও জলের যোনি, তুমি বীর্য্য, তুমিই অমুতের নাভি'। এই সত্যবাক্য বলিয়া হে পাওব। তুমি সম্বরে এই (तमी आत्राह्ण कत्। 'त्र वित्या!' अधि जामात त्यानि, ইড়া তোমার দেহ, ভুমি বীর্ঘাধার ও অমৃতের দাধন' এই বেদবাকা জপ করিয়া নদীপতিতে অবগাহন কর। হে কুরুশ্রেষ্ঠ ৷ এতদাতীত দেবযোনি সমুদ্রকে কুশাগ্রেও স্পর্ণ করিতে নাই। তৎপরে শ্বস্তায়নাদি সম্পন্ন করিয়া মহাত্মা যুধিষ্ঠির সাগরে গমন করিবেন এবং লোমশের আদেশা-কুসারে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া মহেন্দ্র-পর্কতে পিয়া যামিনী যাপন করিলেন।

উপরোক্ত বিবরণ হইতে আমরা এই কয়নী তীর্থ বা পুণ্য-হানের সন্ধান পাইতেছি। ১ম গদাসাগর-সঙ্গম, তৎপরে কলিন্ধ দেশের মধ্যে বৈতরণীতীর্থ ও ততীরস্থ দেবধজ্ঞ-স্থান, এই যক্ত- স্থানই এখন যাজপুর নামে প্রসিদ্ধ। তৎপরে বিশ্বকর্মার তপস্থাস্থান স্বয়স্ত্বন, তৎপরে লবণসাগরের সমীপবর্তী বেদী \*, যাহা এখন মহাবেদী বা পুরুষোত্ম ক্ষেত্র বলিয়া প্রাসিদ্ধ এবং তৎপরে মহেলাচল, এই পর্বতিটি গঞ্জাম প্রদেশে অবস্থিত ও পরগুরামের স্থান বলিয়া অভাপিও প্রথিত।

মহাভারতে বনপর্বে উক্ত পর্বাধ্যায়ে বৈ যে তীর্থে পঞ্চ পাণ্ডব গমন করিয়াছিলেন, অতি সংক্ষেপে সেই সেই তীর্থের উল্লেখ পাণ্ডরা যায়, তীর্থ বা পুণ্যক্ষেত্র ভিন্ন আর যে সকল স্থানে পঞ্চপাণ্ডব তীর্থভ্রমণকালে পদার্পণ করিয়াছিলেন, মহাভারতকার সেই সেই স্থানের উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক বোধে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাই গঙ্গাসাগর ও মহেক্রাচলের মধ্যে বহু শত বোজন ব্যবধান ও তন্মধ্যে বহু স্থান থাকিলেও মহাভারতে তাহার কোন উল্লেখ পাণ্ডয়া যায় না ।

যাহা হউক, মহাভারতের বিষরণ হইতে এই মাত্র বৃথিতেছি বে, আমাদের আলোচ্য ভুবনেশ্বরক্ষেত্র বনপর্বের উক্ত পর্বাধ্যায়-রচনাকালে বিশ্বকর্মার তপস্তান্থান স্বয়ন্ত্বন † বলিয়াই গণ্য ছিল। সে সময়ে এই স্থান দিতীয় কানী বা একামকানন বলিয়া পরিচিত ছিল না এবং একামকাননের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে সকল পৌরাণিক আখ্যান পরবর্ত্তিকালে প্রচলিত হইয়াছে, তাহারও কোন আভাস পাওয়া যায় না।

সন্তবতঃ বৃদ্ধদেবের অভ্যুদয় কাল পর্যান্ত এই পবিজ্ঞান তপসিগণের প্রিয় 'সয়ন্তব্ন' বলিয়াই পরিচিত ছিল, সে সময়ে এই নির্জন বনপ্রদেশে কোন লোকালয় ছিল কিনা, তাহার কোন প্রমাণ পাওয়া য়য় না। অতি পূর্বকাল হইতেই এই-য়ান কলিঙ্গদেশের অন্তর্গত থাকিলেও এথানে যে কোন রাজধানী ছিল, তাহারও বিশেষ কোন প্রমাণ নাই। গঞ্জাম প্রদেশে চিকাকোলের ৮ জোশ দ্রে যে কলিঙ্গপত্তন ও তাহার কিরদ্ধের মন্ত্র বন্দর রহিয়ছে, তাহাই এক সময়ে স্থবিস্ত্ত কলিঙ্গরাজ্যের রাজধানী কলিঙ্গনগরী ও ভারত-প্রেসিদ্ধ মণিপুর বলিয়া থ্যাত ছিল।

বৌদ্ধপ্রাধান্তকালে খণ্ডগিরিতে বৌদ্ধদিগের সমাগম ও ধবলগিরিতে বৌদ্ধ-ধর্মান্তরাগী সম্রাট্ প্রিয়দশীর অনুশাসন

<sup>\*</sup> গৌড়াধিপ লক্ষ্মণসেনের পুত্র বিশ্বরূপসেনের তা**মশাসনে এই স্থান**"বেলায়াং দক্ষিণাক্রেমু বলধরগদাপাণিসংবাসবেদ্যাং" অর্থাৎ দক্ষিণসাগরের তটে বলরাম ও শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠানবেদী বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। [এই বেদী-সম্বন্ধে অপরাপর কথা জগন্নাথ শব্দে দ্রস্টব্য । ]

<sup>†</sup> মহাভারতের বঙ্গান্ত্রাদকগণ স্বয়ন্ত্র্বন দেখিয়া 'ব্রন্ধার বন' অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু দুর্ঘটার্থপ্রকাশিনী প্রভৃতি স্থপাচীন ভারতটিকায় স্বয়ন্ত্র্ট্টু অর্থে শন্ত্র্ লিখিত হইয়াছে।

ঘোষিত হইলেও এই তুবনেশ্বরে কোন বৌদ্ধপ্রভাবের স্থচনা পাওয়া যায় না। সন্তবতঃ বহুপূর্মকাল হইতেই এই স্বয়ন্ত্বনে নির্জনপ্রিয় হিন্দু তপস্বীদিগের তপঃস্থান থাকায়, ভিন্নমতাব-লম্বিগণ ইহার শাস্তিভকে অভিলায়ী হন নাই।

খৃষ্টপূর্ক ২য় শতাদীতে পাটলি-পুত্রজয়কারী পরাক্রাম্ব কৈনরাজ থারবেল খণ্ডগিরির অচললৈল ভেদ করিয়া গুহা সকল প্রস্তুত করিয়া অভ্তপূর্ক কীন্তি প্রতিষ্ঠা করিলেও নিভ্ত স্মস্ত্বনের প্রতি তাঁহার দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই। তাঁহার দময়ে থণ্ডগিরি ও উদয়গিরি নামক গুহা পর্কতগাত্র হইতে উৎপন্ন মন্দিরাদির লায়া ভূষিত হইলেও স্মস্ত্বন তাহার বহু কাল পরেও দেবমন্দিরাদি বারা অলঙ্কত হয় নাই। এমন কি, খৃঃ ৭ম শতান্দে চীনপরিব্রাজক হিউএন্সিয়ং থণ্ডগিরি প্রভৃতির বৌদ্ধলীত্তির সন্ধান পাইলেও এই স্প্রসিদ্ধ ভূবনেশ্বর ক্ষেত্রের নাম পর্যান্ত গুনিয়া ছিলেন কিনা সন্দেহ। তৎপরে এই তপোবন "গান্তবক্ষেত্র" বলিয়া গণ্য হয়। উৎকল্থণ্ডে লিখিত আছে—

"ইখনেতৎ পুরা ক্ষেত্রং মহাদেবেন নির্ম্মিতম্।
তত্ত্ব সাক্ষাত্মাকান্তঃ স্থাপিতঃ প্রমেষ্টিনা।
যদেওছোম্ভবং ক্ষেত্রং তমসো নাশনং প্রম্॥" (১৩ অঃ)
পুরাকালে মহাদেব কর্তৃক এই ক্ষেত্র নির্ম্মিত হইয়াছে।
তথার ব্রহ্মা কর্তৃক সাক্ষাৎ উমাকান্ত স্থাপিত হইয়াছেন। তাহা
হইতে এই স্থান পাপনাশক শ্রেষ্ঠ শান্তবক্ষেত্র বলিয়া
অভিহিত।

এই শান্তবক্ষেত্র একাত্রবন বা একাত্রক্ষেত্র বলিয়াও পরিগণিত হইয়াছিল। এই স্বয়স্তৃ বা একাত্রবনে বছ পূর্বকালে নানা মন্দিরাদি-শোভিত না হইলেও এই নির্জ্ঞন প্রদেশে বারাণসীর মত কোটিলিঙ্গপ্রতিষ্ঠিত ও অইতীর্থ সমন্বিত ছিল, তাহা ব্রহ্মপুরাণ হইতে জানা যায়। যথা—

"দর্ব্যপাপছরং পুণাং ক্ষেত্রং পরমত্র্লভম্। লিঙ্গকোটিনমাযুক্তং বারাণদীসমপ্রভম্॥ একাত্রকৈতি বিখ্যাতং তীর্থাষ্টকদমন্বিতম্। "

এই স্বয়ভ্বনের একান্তবন নাম কেল হইল, একান্তশক্তে তাহার দবিস্তার পৌরাণিক আখ্যান লিপিবদ্ধ হইরাছে। [একান্ত দেখ।] মহাভারতাক্ত স্বয়ভ্বনই ইহার আদি নাম; স্বতরাং ইহাকে বৌদ্ধযুগের বহুপূর্ববর্ত্তী বলিয়া গণ্য করিতে আপত্তি নাই। হিন্দ্ প্রাধান্তকালে প্রচলিত ব্রহ্মপুরাণ ও উৎকল্পণ্ড-বর্ণিত একান্তবন মাহাত্ম্য রচিত হয়, তৎকালে সন্তবতঃ মহাভারতীয় উপাধ্যান সকলেই বিশ্বত হইরাছিল; কিন্তু এ সময়েও ভ্বনেশ্বরের স্বপ্রনিদ্ধ মন্দিরসমূহ নির্মিত হয় নাই। ভ্বনেশ্বরের বর্তমান লিঙ্গরাজ, স্বানন্তবাস্থদের প্রভৃতি মন্দিরসমূহ নির্মিত হইবার পর একান্তবাস্থদের প্রভৃতি মন্দিরসমূহ নির্মিত হইবার পর একান্তবাস্থদের

পুরাণ, শিবপুরাণের উত্তরথণ্ড, কপিলসংহিতা, একাত্রচন্দ্রিকা, ভূবনেশ্ব-মাহান্ত্রা ও স্বর্ণান্তিমহোদয় প্রভৃতি পৌরাণিক গ্রন্থ রচিত হয়, তাহা এই সকল গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্ধক পাঠ করিলে সহজে জানা যায়। একাত্রপুরাণ প্রভৃতির রচয়িত্রগণ বিভিন্ন দেবমন্দিরাদি উৎপত্তির অতি প্রাচীনত্ব স্থাণনে যত্রবান্ হইয়াছেন, কিন্তু মন্দিরাভান্তরস্থ শিলালিপিসমূহ ও মন্দিরাদির রচনাকৌশলে তাঁহাদের উদ্দেশ্র বার্থ করিয়াছে। এমন কি, এই সকল অনতিপ্রাচীন পৌরাণিক উপাধ্যানমূলক গ্রন্থসমূহ রচিত হইবার বছকাল পরে, যে সকল মাদলাপঞ্জী সঙ্কলিত হইয়াছে, প্রারম্ভেই বলিয়াছি তাহার কথাও অধিকাংশ কালনিক বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। কেন আমরা এরপ গ্রন্থকতর অভিযোগ উপস্থিত করিতেছি, ক্রমে তাহার পরিচয় দিতেছি।

বিন্দুদাগর।

ভ্বনেশরকৈতে আসিয়া বাত্রীকে সর্বপ্রথমেই বিন্দুসাগরে সান করিতে হয়। ত্রন্ধপুরাণমতে, এই বিন্দুসর তার্থ সর্বতীর্থের জলবিন্দ্প্রপূরিত, এখানে সান করিলে সর্বতীর্থ-সানের ফল হয়। আবার পদ্মপুরাণের মতে ভগবান্ পিনাক-পাণি সকল তীর্থের জল বিন্দু বিন্দু লইয়া এই সরোবর নির্মাণ করিয়াছেন, সেই জন্ম ইহার নাম বিন্দুসাগর হইয়াছে। রাজা রাজেকলাল মিত্র মনে করেন, হাথিগুফার শিলালিপিতে কলিঙ্গরাজ কর্তৃক যে সরোবরপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে, সেই সরই এই বিন্দুহুদ। আবার এই বিন্দুসাগরতীরবাসী পাণ্ডা-গণ মহাভারতের বনপর্ব্ব হইতে শ্লোক পাঠ করিয়া এই সরোবরর প্রাচীনতা ও মাহাত্ম্য ঘোষণা করিয়া থাকেন। কিন্তু মহাভারতের মুদ্রিত বা হন্তলিথিত কোন পুথিতেই ঐ শ্লোকটা পাওয়া যায় নাই।

এখন কথা হইতেছে, এই বিন্দুসরঃ কি প্রকৃতই দ্বিসহস্থ-বর্ষ পূর্বেব বিশ্বমান ছিল ? তাহা সম্ভবপর বলিয়া বোধ হয় না। ব্রহ্মপুরাণে যে বিন্দুসরতীর্থের উল্লেখ আছে, তাহা একটা কুদ্র পুন্ধরিণী বলিয়াই মনে হয়। এখন ইহার যেরপ বৃহদায়তন, পূর্ব্বকালে এরপ ছিল না। এই বিন্দুসাগরের তীরবর্ত্তী প্রাচীন অনন্তবাস্থাদেব-মন্দিরে ভবদেবভট্ট রচিত যে প্রশস্তি আছে, তৎপাঠে জানা যায়—

> "প্রাসাদাত্রে স খলু জগতঃ পুণ্যপুণ্যৈকবীথীং চক্রে বাপীং মরকতমণিস্বচ্ছস্বচ্ছায়তোয়াং। মধ্যে বারিপ্রতিকৃতিমিয়ান্দর্শয়স্তীব তাদৃগ্ বিষ্ণোধ মান্তুতমহিকলস্তাধিকং যা চকাদে॥"

(ভট্ট ভবদেব) এই (অনস্তবাস্থদেবের) প্রাদাদের অগ্র-ভাগে জাগতিক পুণ্যের একমাত্র পথস্বরূপ ৪ মরকতমণির ন্তার নির্মাণ স্কুচ্ছার-জনশালিনী একটা বাপী প্রস্তুত করেন।
উহা জলমধ্যে যেন প্রতিবিশ্বচ্ছলে অহিকলনকারী বিষ্ণুর অভ্যুত
ধাম দেখাইয়া সমধিকরূপে শোভিত হইয়াছিল। স্কুতরাং
সমসাময়িক বিবরণ হইতে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, এখানকার বিন্দুসাগর মহাত্মা ভবদেবের কীর্ত্তি। এই স্কুরুং সরোবর দৈর্ঘ্যে ১৩০০ ফিট, প্রস্তু ৭০০ ফিট ও সরোবর ১৬ ফিট
গভীর। এই বাপীর চারিদিকেই পাথর দিয়া বাঁধান।

বিন্দুসাগরের মধ্যন্থলে পাথরের আলি দিয়া গাঁথা একটা দীপ আছে; এই দীপের পরিমাণ ১০০×১০০ ফিট্। এই দীপের উত্তর-পূর্বকোণে একটা ছোট মন্দির আছে। স্নান্যাত্রার সময় এখানে বিষ্ণুমূর্ত্তি আনীত হয় এবং মন্দির পার্শন্থ ফোয়ারা হইতে জল উঠিয়া দেবের অভিষেকক্রিয়া সম্পন্ন করে। স্নান্যাত্রা ভিন্ন অভ্য সময় কেহ এই দীপে যায় না। সে সময় এই স্থান বড় বড় কুম্ভীরের-বাসভূমি বলিয়া নির্দিষ্ট হয়। বড়ই আশ্চর্যের বিষয়, বিন্দুসাগরে বছসংখ্যক কুম্ভীর দৃষ্ট হইলেও ভাহারা কখন কোন যাত্রীর অনিষ্ট করে না; নির্ভয়ে কত শত বালক এই সরোবরে সাঁতার দিয়া থাকে।

বিন্দুসাগরে স্নান করিয়া তীর্থধাত্রীকে অনস্ত বাস্তদেবের মন্দিরে গিয়া বিষ্ণুমূর্ত্তি দর্শন করিতে হয় ।

অনন্ত বাস্থদেব।

বিন্দুসাগরের মধ্য-ঘাটের সম্মুখে অনস্ত-বাস্থদেবের বৃহৎ
মন্দির অবস্থিত। এই মন্দির দৈর্ঘ্যে ১৩১ ফিট্ও প্রস্তে
১১৭ ফিট, ইহার মুখশালীর দৈর্ঘ্য ৯৬ ফিট ও বিস্তৃতি ২৫
ফিট্। মূল মন্দিরের সঙ্গে প্রথমে মোহন, তৎপরে নাটমন্দির ও তৎপরে ভোগমগুপ বিভ্যান। কলস পর্যান্ত
মন্দিরের উচ্চতা ৬০ ফিট্।

মূল মন্দির, মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমগুপের গঠন-প্রণালী ভ্বনেশ্বরের অধিপ্রতা লিঙ্গরাজের চারি অংশে বিভক্ত প্রধান মন্দিরের মতন। চারি অংশের মধ্যেই বৃহৎ দার আছে, তন্মধ্য দিয়া ভিন্ন অংশে যাওয়া চলে। মূল মন্দির ও মোহনের অলিগলি চারিদিকেই বৃহৎ ও ক্ষুদ্রাকার বহুতর প্রস্তরমূর্ত্তি রহিয়াছে। কিন্তু নাটমন্দিরে কোন মূর্ত্তি নাই, কেবল অভ্যন্তর প্রদেশে কৃষ্ণপ্রস্তরে নির্মিত একটা স্থন্দর গরুড়মূর্ত্তি বিভ্যমান। মূল মন্দিরে বলরাম ও কৃষ্ণের মূর্ত্তি 'অনস্ত' ও 'বাস্থ্যদেব' নামে আখ্যাত। এই হুই হুইতে মন্দিরের নামও 'অনস্ত-বাস্থ্যদেব' হুইয়াছে।

ভুবনেশ্বরের পাণ্ডাগণ বলিয়া থাকেন যে, এই অনন্ত-বাস্থদেবের মন্দিরই একামকাননের সর্বপ্রাচীন মন্দির। তাই
সর্ব্বাগ্রে অনন্ত-বাস্থাদেব মূর্দ্তি দর্শন না করিয়া তীর্থধাত্রী
অপর কোন দেব দর্শন করিতে পারেন না। বাস্তবিক
ভুবনেশ্বরে এখনও যে সকল মন্দির তীর্থধাত্রিগণের দ্রপ্তব্য
বলিয়া গণ্য হইয়া থাকে, তন্মধ্যে এই মন্দিরই সর্ব্বাপেকা
প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। এই স্থবিখ্যাত ও স্থপ্রাচীন মন্দির
বঙ্গরাজ হরিবর্ম্মার সচিব সর্ব্বাশাস্ত্রবিৎ রাঢ়ীয় শ্রোতিয়রাক্ষণপ্রবর ভবদেব ভট্টের কীর্ত্তি। এই ভবদেবই রাঢ়ীয়
রাক্ষণপ্রবর ভবদেব ভট্টের কীর্ত্তি। এই ভবদেবই রাঢ়ীয়
রাক্ষণপ্রবর পদ্ধতিকার। অনন্ত-বাস্থদেবের প্রাচীরগাত্রে
একথানি বৃহৎ শিলাফলক রহিয়াছে, তাহাতে ভবদেবের
মিত্র স্থপ্রসিদ্ধ কবি-দার্শনিক বাচম্পতিমিশ্র-রচিত ভবদেবের
কুলপ্রশস্তি বর্ণিত আছে। উক্ত শিলালিপি হইতেই জানা
যায় য়ে, এই বিখ্যাত মন্দির ও সন্মুখন্ত বিন্দুসাগর মহাত্মা
ভবদেব ভট্ট প্রস্তুত করাইয়া গিয়াছেন।
†

স্থাসিজ বাচম্পতি মিশ্র ৮৯৮ শকে = ৯৭৬ খৃষ্টাকে ভারস্থানিবন্ধ নামক গ্রন্থ রচনা করেন ‡, ঠে সময়ে তাঁহার
প্রিয় মিত্র ভবদেবভট্টেরও আবির্ভাব অসম্ভব নহে। এরপ
স্থলে অনন্ত বাস্থদেবের মন্দির খৃষ্টীয় ১০ম শতাকে নির্মিত
বলিয়া স্বীকার করা যায়।

লিঙ্গরাজ ভূবনেশর।

অনস্ত-বাস্থদেব দর্শন করিয়া তীর্থবাত্রীকে লিঙ্গরাজ ভ্বনেশ্বর-দর্শনে ষাইতে হয়। ভ্বনেশ্বরক্ষেত্রের মধ্যে এই লিঙ্গরাজের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ। অপূর্ব্ব শির্রনৈপুণ্য ও ভাস্করকার্য্য-সমন্বিত এই মন্দিরের জগুই আজ ভ্বনেশ্বর কেবল হিন্দুর নিকট নহে, জগতের স্থসভ্য জাতিমাত্রেরই দুইব্য বলিয়া বিঘোষিত। বিন্দুসাগরের দক্ষিণে প্রায় ৬০০ হস্ত দুরে সমুচ্চ প্রাচীরবের্ছিত বৃহৎ চত্বর মধ্যে এই মহামন্দির অবস্থিত। এই বৃহৎ মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ৫২০ ও প্রস্তে ৪৬৫ ফিট্, তদ্বাতীত উত্তরমূথে ২৮ ফিট বাহিরশালা আছে। মুখশালীর পরিমাণ ২৩৫ ফিট্। প্রাচীরের স্থলতা ৭ ফিট্ ৫ ইঞ্চি। প্রাচীরের চারিদিকে বৃহৎ প্রবেশ্বার আছে। পূর্ব্বার সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাই সিংহ্বার, ছারের ত্ই পার্শ্বে ত্ইটী বৃহৎ সিংহ্মূর্ভি বিরাজিত। প্রাচীরের উত্তর-পূর্ব্বকোণে অথচ প্রাচীরের উপরে নহবতথানার মত একটী ছোট পাথরের ঘর আছে, এটী ভেটমগুপ। লিঙ্গরাজ

 <sup>\* &</sup>quot;আদৌ বিন্দুসরে স্রাজা দৃষ্ট্বা চ পুরুষোত্তমম্।
 চক্রচ্ডুপদং নত্বা চক্রচ্ডুা ভবেন্নরঃ ॥" ( স্বর্ণান্তিমহোদয় )

<sup>†</sup> শিলালিপির সমগ্র পাঠ, অমুবাদ ও বিস্তৃত বিবরণ— বঙ্গের জাতীয় ইতিহাদ বাহ্মণকাণ্ড ১মাংশ ৩৪১-৩৪৯ পৃষ্ঠায় দ্রপ্তব্য।

<sup>‡</sup> উক্ত ব্ৰাহ্মণকাণ্ড ৩০৬ পৃষ্ঠা দ্ৰষ্টব্য।

ভুবনেশ্বর বখন রথযাতা করিয়া ফিরিয়া আদেন, তৎ-কালে এই গৃহ মধ্যে পার্কতীমূর্ত্তি আনীত হন। প্রাচীরের ভিতর বরাবর ২০ ফিট চওড়া ও ৪ ফিট উচ্চ পাথরের গাঁথনি जाएह, এक नगरत विश्निकत रुख रहेरा मिनतत्रकात নিমিত্ত এই হুর্ভেড প্রস্তবায়তন গঠিত হইয়াছিল। এখন ইহার কতকাংশ রন্ধনশালার্নপে ব্যবহৃত হইতেছে। ইহারই একধারে একটা স্থগঠিত ক্লম্ভপ্রস্তরের নুসিংহমূর্ত্তি আছে। পশ্চিমদিকে চত্ত্ব মধ্যে আরও অনেক ছোট ছোট শিবালয় আছে। তন্মধ্যে একটী ২০ ফিট্ উচ্চ মন্দির আছে, সূল-মন্দির অপেকা এটা বহু প্রাচীন। ইহার গর্ভগৃহ চত্তরের সমতল ইইতে ৫। কিট্ নিমে রহিয়াছে। এখানেই আদি-লিক্সুর্ত্তি বিরাজমান। শাস্ত্রমতে অনাদিলিক স্থানান্তর করা নিষিক; তাই মূলমন্দির নির্মিত হইলেও এখানকার आमिनिक वहान-छाउँ इन नाहै। मूनमिन निर्माण इह-বার সময় চত্তর উচ্চ করা হয়, সেই জন্ম আদি মন্দির যেন বহু नित्य वित्रा शिवारह। बक्तश्रवार र्य निक्रमग्रहत উল্লেখ चाह्, जन्नदश वह कुछ मिनदात्र निकं उ वकती. चेशत छनि প্রাচীরাভ্যম্বরত্ব বহু সংখ্যক কুদ্র লিঞ্চ। মূল মহামন্দির নির্ম্মিত इंटेरन रम्हे मकन श्रुवारमांक निरम्बं एवन श्रुक्तियान द्यान इंटेश्वरिक ।

পশ্চিমদিকের এক কোণে ভগবতী-মন্দির আছে। ইহার মধ্যে তান্ত্রিক বামাচারীদিগের ধোনিচিষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত। মাদলাপঞ্জীর মতে, রাজা বিজয়কেশরী এই মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু ঐ নামে কোন রাজা যে এ অঞ্চলে কথন রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহারই প্রমাণাভাব।

সিংহদার দিয়া প্রবেশ করিলে প্রথমেই একটা স্থবিস্থত প্রস্তর-চত্তর পড়িবে, এই চন্তরের একপার্শে সমতল ছাদযুক্ত গোপালিনীর মন্দির। পাণ্ডারা বলিয়া থাকেন বে, এই গোপালিনীই ক্বন্তি ও বাস নামক ছইটা অসুরকে বিনাশ করিয়া একাম্রকাননে শাস্তিস্থাপন করেন। [একাম দেখ।]

এই গোপালিনীর মন্দিরের ভূমি মৃলমন্দিরের চম্বর
অপেকা অনেক নিচু, কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আদিলিঙ্গমন্দিরের সমস্ত্রপাতে অবস্থিত। গোপালিনীর মন্দিরের পশ্চিমে ছর্টী
পাথরের ধাপ আছে, এই ধাপের উপর ও লিঙ্গরাজের ভোগমণ্ডপের তলদেশে ঠিক মধ্যস্থলে প্রবেশদারের দক্ষিণভাগে
লিঙ্গরাজের ব্যভম্তি উপবিষ্ট। ব্যভ দর্শন করিয়া লিঙ্গরাজের
মহামন্দিরে প্রবেশ করিতে হয়।

লিঙ্গরাজের মহামন্দিরে সন্মুখাংশে তোগমগুপ, তাহার পশ্চাতে নাটমন্দির,তংপশ্চাতে মোহন এবং মোহনের পশ্চাতে মূলমন্দির বা দেউল ও তন্মধ্যে গর্ভগৃহ অবস্থিত। এই মহা-মন্দিরের অগ্রপশ্চাৎ পরিদর্শন করিলে জানা ধার যে, দেউল ও মোহন প্রথম নির্ম্মিত হয়, তাহার পরে নাটমন্দির ও ভোগমগুপ নির্ম্মিত হইরাছে।

পণ্ডিতমণ্ডলী বেদপাঠ ও ভক্তবৃন্দ শাস্ত্ৰীয় উপদেশ শুনিবেন বলিয়া এই ভোগমণ্ডপ প্রথমে নিশ্মিত হয়। ভোগমণ্ডপ স্থাদুত-প্রস্তরভিত্তির উপর গঠিত। তাহার চারিধারে ২×৩ ফিট্ পাথরের গাঁথনি, তাহার উপরিভাগও স্থডোল পাথর वमान, তाहांत्र ठातिनिटक माना नत्रनाती, পশু-পশ্চी, मन्नित ও পুষ্পগুচ্ছাদির মৃত্তি, দালানের চারিদিকেও কপোত, হংস, অৰ, হন্তী, গো, মেষ, উষ্ট্ৰ প্ৰভৃতির স্থগঠিত ও স্থদুগ্ৰ চিত্ৰ খোদিত বা গাঁথা দেখা যার। ভোগমগুপের প্রত্যেক ধারে পাঁচটা করিয়া গবাক। পূর্বাধারের মধ্যস্থলের গবাকটা প্রবেশ-দার। এই সকল গবাক্ষ থাকায় ইহার মধ্যে বেশ আলো ও বায়ু যাইত, দেখিতেও বেশ স্থন্দর ছিল। যে উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, তাহাও সম্পন্ন হইত, কিন্তু গঠনবিপর্যায়ে উপরের ছাদ ফাটিরা গেল, স্তম্ভাদি উপাড়িরা পড়িবার উপক্রম হইল। कार्ज्य পরবর্ত্তিকালে দেই গবাক্ষগুলি বন্ধ করিয়া দেওয়া चावश्रक रहेन धवः हामत्रकात जग्र हजूतव नित्त्रहे उद्धर्शन মির্মিত হইল। মধ্যস্থলের বড় বড় গবাক্ষগুলি পিলপা গাঁথিয়া ছোট করিয়া দিল এবং থিলান রাথিবার জন্ম লোহার কপালী স্থাপিত হইল। এইরূপে নূতন দেওয়ালেও পাথর কাটিয়া নানামৰ্ত্তি অঙ্কিত হইল বটে, কিন্তু পূৰ্ব্বে যেমন শিল্পবিভাব ञ्चनत निवर्गन हिन, এथन उ९भित्रदाई विमृत्र ও अमञ्ज ७ থামথেয়ালী মূর্ত্তি সকল বদিল। পাঠগৃহের পরিবর্ত্তে এখন এই অন্ধকারগৃহ ভোগ্যর বলিয়া নির্দিষ্ট ইইল। প্রতাহ তিনবার এখানে লিঙ্গরাজের অন্নভোগাদি আনীত হয়।

রাজা রাজেন্দ্রণাল মিত্রের মতে, এই ভোগমগুণ ৭৯২ হইতে ৮১১ খৃষ্টান্দের মধ্যে কমলকেশরীর রাজত্বকালে নির্দ্দিত হয়। কিন্তু ভোগমগুণের স্থাপত্যদর্শন করিলে কথনই এরপ মনে হয় না। লিঙ্গরাজের দেউলের ভিতরকার প্রবেশদারের দক্ষিণপার্শ্বে যে স্বর্হৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তংপাঠে আভাস পাওয়া যায়, যে মহাপুরুষ কোণার্কের স্থ্য-মিলর নির্দ্দাণ করিয়া ভারত-প্রসিদ্ধ হইয়াছেন, সেই গঙ্গবংশীয় নৃপতি বীর নরসিংহদেব তাঁহার রাজ্যের ২৪শ অঙ্কে ভোগমগুপ প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, কিন্তু তাহার বছ পরে সংস্কারকার্য্য ও গ্রাক্ষ-নিবদ্ধ-কার্য্য সম্পন্ন হয়।

ভোগমগুণের পশ্চিমে নাটমন্দির। দেবভৃপ্তার্থ এই নাট-মন্দিরেই নৃত্যগীতবাছাদি হইয়া থাকে। ভূমিভাগ চতুরস্র,

প্রত্যেক দিকে ৫২ ফিট্। এই নাটমন্দিরের উত্তরদক্ষিণে ২ ফিট চওড়া ও ে ফিট উচ্চ পাথরের গাঁথনি আছে। ভোগমণ্ডপের মত ঐ গাঁথনিতে নানা আকারের কারুকার্য্য আছে, কিন্তু তাহা পৃথক ধরণের। কপাটের থোপে কোন জীব বা মনুষ্যমূর্ত্তি নাই। বৌদ্ধচৈত্যের অন্তরূপ মধ্যভাগে নর-মৃর্ত্তিযুক্ত মন্দিরচিত্রাদি রহিয়াছে। এই নৃত্যশালার ছাদ চারিটা চতুরস্র স্তম্ভ ও কতকগুলি লোহার কড়ির উপর স্থাপিত। গুহের ভিতরমুখে কোন প্রকার সাজসজ্জা নাই। কেবল পশ্চিমদিকের মধ্যদারের চারিদিকে অতি স্থন্দর ক্লোরা-रें प्रे भाषात नाना मूर्खियुक्त भाती गाँथा, এर भाती एम हितत ফুেম, এইরূপ ৭ থাক ফুেম আছে, ফুেমের নিয়াংশে স্ফুল নরমূর্ত্তি, নরমূর্ত্তির মাথার উপর যেন নানা মূর্ত্তি ও খোদিত-চিত্রযুক্ত থাম উঠিয়াছে। দ্বারের মাথার উপর ফ্রেমের যে অংশ পড়িয়াছে, তাহার শিল্পকার্য্য ও স্থাপত্য আরও চমৎকার। এই দারের বাম কপাটে উৎকীর্ণ লিপি আছে, তংগাঠে অবগত হওয়া যায় য়ে, কর্ণাটবিজেতা কলবরগজয়ী মহারাজ কপিলেন্দ্র দেব ভুবনেশ্বরের সেবার জন্ম নানা জমি জমা বন্দোবস্ত করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এই নাটমন্দির কপিলেন্দ্র দেবের বহু পূর্বে নির্ম্মিত। রাজা রাজেন্দ্র লাল निथियाट हन (य, ১०৯৯ इटेट ১১०४ थुष्टी स्मृत मर्था भानिनी-त्क्यतीत्र त्राणी अवे नार्षेत्रिकत निर्माण कत्रावेत्राष्ट्रितन । किञ्च এ কথাটী কাল্পনিক। দেউলের অভ্যন্তরস্থ প্রবেশদারের দক্ষিণ-পার্ষে যে বৃহৎ শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে, তৎপাঠে জানিতে পারি, যে বীর নরসিংহদেব কোণার্কের স্থ্যমন্দির ও তাহার অপূর্ব ফ্রেমবদ্ধ দার প্রস্তুত করাইয়াছেন, লিঙ্গরাজের এই নাটমন্দির ও ইহার ফুেমবদ্ধ প্রাপ্তক্ত দারও সেই বীর গঙ্গ-রাজেরই কীর্ত্তি। ১১৬৪ শকে (১২৪২ খুষ্টাব্দে) এই নাট-মন্দির নির্দ্মিত হয়। উক্ত শিলালিপির উপরেই রাজরাজ-তমুজার নাম থাকায় মনে হয় সেই গঙ্গরাজকভাই ইহার স্ত্রপাত করিয়া যা**ন। সেই রাজকন্তাই বোধ হ**য়, প্র<mark>বাদ-</mark> বাক্যে ও আধুনিক মাদলাপঞ্জীতে শালিনীকেশরীর মহিষী বলিয়া আখ্যাত হইয়াছেন।

নাটমন্দিরের পশ্চিম দেওয়ালের খুবরীতে হরপার্কতীমৃর্ত্তি স্থাপিত আছে। নাটমন্দিরের পশ্চিমপার্শ্বে মোহন ও তাহার পশ্চিমে লিঙ্গরাজের দেউল। উভয়ের গঠনও এক প্রকার, নির্দ্মাণকালও এক সময়ের বলিয়া সকলেই স্বীকার করেন। পাষাণময় এই মোহনের নির্দ্মাণকৌশল, ভাস্করকার্য্য ও শিল্প-নৈপুণ্য দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। মহাভারত হইতে দেখা য়ায় য়ে, দেবশিল্পী বিশ্বকর্ম্মা এখানে তপস্যা করিয়াছিলেন, বাস্তবিকই এই নয়নমোহন মোহন যেন সেই দেবশিলীর তপস্থা-প্রভাবে নির্মিত হইয়াছে। অতি কুদ্র প্রতিমৃত্তি হইতে স্কর্হৎ পাষাণ-প্রতিমা কি অপরপ কৌশলে গঠিত হইয়াছে, মানব-জীবনের সংসারচিত্র স্থাপপ্ত দেখান হইয়াছে, প্রমোদাবাসের আনন্দময় চিত্র কি স্থানর সন্নিবিপ্ত হইয়াছে, প্রকৃতির কল্লিত লীলাভূমি যেন শিল্পীর কৌশলে সজীবতা লাভ করিয়াছে, আবার সেই সঙ্গে অমানুষী ও কবিকল্লিত অস্বাভাবিক দৃশ্রেরও অভাব নাই। যে দেখিয়াছে, সেই বুঝিয়াছে, শত পৃষ্ঠা লিখিলেও তাহার প্রকৃত বর্ণনা করিতে লেখনী অসমর্থ।

মোহনের ছাদও ভোগমগুপের ছাদের মত চূড়াকার। এরপ বৃহৎ ছাদ কেবল দেওয়ালের অবলম্বে থাকিতে পারে না, তাই ৩০ ফিট করিয়া উচ্চ চারিটী স্থরহৎ পাষাণস্তম্ভ ছাদের অবলম্বন স্বরূপ রহিয়াছে। ইহার দক্ষিণ-প্রবেশদারের নিকট বামভাগে একটা চতুরত্র ঘর আছে, ইহার যথেষ্ঠ কারি-গরী দেখিলে বিমুগ্ধ হইতে হয়। তুঃখের বিষয়, নির্মাতা ইহার কারুকার্য্য শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই। এই ঘরে কএকটী পিত্তলের প্রতিমা রক্ষিত থাকে। লিঙ্গরাজের উৎসব-কালে লিঙ্গের পরিবর্ত্তে ঐ প্রতিমাগুলি বাহিরে আনা হয়। ইহার সমুথে ও অদূরে কএকটী ছোট বড় মন্দির দেখা যায়। মোহনের দৈর্ঘ্য ৬৫ ফিট্ ও প্রস্থ ৪৫ ফিট্। তৎপরে লিঙ্গ-রাজের দেউল বা মহামন্দির। এখন চত্বর হইতে কলস পর্যাম্ভ দেউলের উচ্চতা ১৬০ ফিট্, কিন্তু দেউলের গর্ভগৃহ চম্বর হইতে ২ ফিটু নিম হওয়ায়, সে সময়ে যে চত্তর ছিল, তাহাও গুহের মেজ হইতে অন্ততঃ ২া৩ ফিটু নিম্ন হওয়া সম্ভব। স্থতরাং প্রথমে যখন দেউল নির্ম্মিত হয়, তৎকালে দেউলের উচ্চতা প্রায় ১৬৫ ফিট্ ছিল। দেউলের ভ্ন্যংশ মোহনের সমপরিমাণ, কেবল উহার দক্ষিণদিকের মুখ-भानी किथिए ठए छा, किस शूर्सिशन्तिभाः कठको नहीं । প্রতি মুখশালীর মধ্যস্থলে একটী বড় খুবরী, তাহার উপরে ও পার্শ্বে এক একটা ছোট খুবরী, দূর হইতে এ সকল (थाপগুলি যেন ত্রিতল গৃহ বলিয়া মনে হয়। মধ্য-মুখশালীর नर्सनिम थूनती অতি तृहर ও मोन्नर्गमानी, मनूषााकृति হইতেও বৃহত্তর পাষাণমূর্ত্তি এই নিম্ন স্তবকে স্কর্ক্ষিত। দক্ষিণ ভাগের মূর্ত্তিটী গণেশের, পশ্চিমের মূর্ত্তি কার্ত্তিকের এবং উত্তর **मिरक प्राविधि (मर्व) जगवजीत। प्रथमानी (यक्र पक्र मिन्न-**নৈপুণ্যের পরিচায়ক, বাহিরশালীগুলি সেরূপ না হইলেও কারি-গরীও স্থাপত্যহীন নহে। এই সকল স্থানেও নানাবিধ পাষাণমৃত্তি দৃষ্ট হয়। কোণের বাহিরশালীর খোপগুলি অতি ছোট, পূর্ব্বোক্ত গুলির মত জাঁকাল নহে, কিন্তু এখানকার ছোট খোপে অছ্ন-

দিক্পালম্র্তি আছে, এতরাধ্যে পূর্বাদিকে ইন্দ্র, দক্ষিণপূর্বের্বির্মা, দক্ষিণে যম, দক্ষিণপশ্চিমে নির্মিতি, পশ্চিমে বরুণ, উত্তরপশ্চিমে মরুৎ, উত্তরে কুবের ও উত্তরপূর্বের দিশ। মুখশালী অথবা বাহিরশালী এবং মূলমন্দিরগাত্তের ব্যবধানেও অনেক খোপ আছে, ইহাদের গঠন সাদাসিদা। এই সকল খোপে কতকগুলি সিংহ এবং ৫ ফিট্ উচ্চ নরনারীর বিভিন্ন ভাবের পাষাণমূর্ত্তি আছে। কোন কোন স্থানে এক একটা দেবনর্ত্তকী, কোথাও বা শৃঙ্গাররসাবেশে নরনারীর যুগলমূর্ত্তি। এই যুগলমূর্ত্তিগুলি এত কুরুচিসম্পন্ন ও অশ্লীল, তাহা লিখিয়া বলা অসম্ভব। এরূপ মূর্ত্তির সংখ্যাও বেশী নাই। স্থসভ্য ইংরাজরাজপুরুষগণ এরূপ বহু যুগলমূর্তি সরাইয়া ফেলিয়াছেন এবং কতকগুলি অঙ্গহীন হইয়া পড়িয়া আছে। কোন খোপে বাত্যকরদল, কোথাও বছ সংসারচিত্র রহিয়াছে। ইহার পুতুলগুলি এক ফিটের অধিক বড় হইবে না।

মুখশালী ও বাহিরশালী ছাড়া দেউলের আয়তন প্রায় ৫৫ ফিট্ উচ্চ। উপরের থাকে থাকেও বহু সিংহমূর্ত্তি এবং ছোট বড় নানা প্রতিমূর্ত্তি দেখা যায়। আলোক ও বায়ু যাইবার জন্ম উপরিভাগে অনেকগুলি গবাক্ষ ও বাতায়ন আছে। কলদের অবলম্বস্করপ তাহার তলদেশে ১২টী সিংহমূর্ত্তি উপবিষ্ট। এই কলদের উপর স্থবৃহৎ ত্রিশূল প্রোথিত।

দেউলের পূর্বভাগ মোহনের সহিত সংযুক্ত। এদিকে কোন অলঙ্কার বা সাজসজ্জার আড়ম্বর নাই। ভিতরে বাহিরে সমান আকৃতি মণ্ডিত।

দেউলের আয়তনের মত গর্ভগৃহের আয়তনও ঘন বা চতুকোণ। এই গৃহও দিতল, নিয়তলেই অনাদিলিঙ্গ ভুবনেশ্বর বিরাজমান। তাঁহার উর্জে ছাদের সহিত চন্দ্রাতপ সংলগ্ন। এই অনাদিলিঙ্গ দর্শন করিবার জন্তই সহস্র সহস্র যাত্রী ভুবনেশ্বরে আগমন করিয়া থাকে। পঞ্চক্রোশী ভুবনেশ্বর-ক্ষেত্র মধ্যে এখনও সহস্রাধিক লিঙ্গ রহিয়াছে। কিন্তু এই লিঙ্গই সর্ব্বপ্রধান বলিয়া বিবেচিত হয়, সেজন্ত ইহার নাম লিঙ্গরাজ। এখানকার পৌরাণিক স্থানমাহাত্ম্যে ইনি ত্রিভুবনেশ্বর ও ভুবনেশ্বরনামে বিবৃত হইলেও এই লিঙ্গমূর্তির প্রকৃত নাম ক্রন্তিবাদ। মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা ক্রন্তিবাদনামেই এই লিঙ্গের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন।

রাজা রাজেন্দ্রলাল লিখিয়াছেন, মগধ হইতে আসিয়া যথাতি কেশরী যবনদিগকে বিতাড়িত করিয়া বৌদ্ধর্মের ধ্বংসাবশেষের উপর পুনরায় হিল্পর্মান্থাপন করিলেন। তিনি ৪৭৪ হইতে ৫২৬ খৃষ্টান্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। তাঁহারই রাজ্যাবসানকালে লিঙ্করাজের দেউল ও মোহনের নির্মাণকার্য্য আরক্ষ হয়,

তিনি শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই, তাঁহার বংশধর সূর্য্য-কেশরী বহুদিন রাজত্ব করিলেও মন্দিরের জন্ম কিছুই করেন নাই, কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারী অনন্ত মন্দিরের কার্য্য চালारेश्राहिलन, अवरमर ननारहेन्द्रक मंत्री वा अनावरक मंत्रीत রাজত্বকালে ৫৮৮ শকে (৬৬৬ शृष्टोक्त ) এই মহামন্দিরের নিশ্মাণকার্য্য সমাধা হয়। \* জগনাথের মানলাপঞ্জী চইতে মিত্র मशानम् এই यে विवत्र उक्षु कि कित्रमाहिन, देशे कि किन्ना, ইতিহাসানভিজ্ঞ পাঞাগণের তীর্থক্ষেত্রের প্রাচীনতা-প্রদর্শনের চেষ্টামাত্র। প্রকৃত প্রস্তাবে কেশরিবংশীয় কোন রাজাই মগধ হইতে আদেন নাই, বরং ব্রেশ্বের হইতে আবিষ্কৃত উল্লোভ-কেশরীর শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তাহার প্রপিতামছ বিচিত্রবীর তৈলঙ্গ হইতে আসিয়া ঔড় রাজ্যভার গ্রহণ করেন এবং তাঁহার পূর্বপুরুষ রাজা জনমেজয় তিলঙ্গাধিপ বলিয়াই বর্ণিত হইয়াছেন। † বাস্তবিক উদ্যোতকেশরী ভিন্ন এই বংশীয় অপর কোন নূপতির কেশরী উপাধি দৃষ্ট হয় না। এতদ্বিয় ব্রন্ধেরলিপিতে উদ্মোতকেশরী ও তাঁহার পূর্বপুরুষ দীর্ঘরব, অপবার, বিচিত্রবীর, অভিমন্ত্রা, চণ্ডীহর ইত্যাদি যে সকল সোম-বংশীয় রূপতিবর্গের নামোল্লেথ আছে ±. মাদলাপঞ্জীতে ইহার একটার নামও পাওয়া যায় না। তাই বলিতেছিলাম.মাদলাপঞ্জার কেশরিবংশের কাহিনা পাণ্ডাদিগের কল্পনামাত §। লিঙ্গরাজের দেউল ও মোহন হইতেই মন্দির্নির্মাণকালের সমসাময়িক শিলা-লিপি বাহির হইয়াছে, বাঁহারা দেউল ও লিজরাজ-মৃত্তি-দর্শনে গিয়া থাকেন, ঐ সকল শিলালিপি তাহাদের নেত্রপথে এখনও পতিত হইয়া থাকে। এ শিলালিপি-সাহায্যে দেউল ও মোহনের নির্মাণকাল বাহির করিয়াছি। জগনাথের যে অনঙ্গভীমকে পুরুষোত্তমের স্বপ্রসিদ্ধ মন্দিরনির্দ্মাতা বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকেন, সেই অনীয়ঞ্চীমই ভবনেশ্বরের স্থাসিদ্ধ মন্দিরনির্দ্যাতা বলিয়া শিলালিপিতে বর্ণিত হইয়াছেন। শিলালিপিতে অনীয়ঙ্কভীমদেবের চতুস্ত্রিংশৎ

<sup>\*</sup> এ সম্বন্ধে মিত্রমহাশয় তাঁহার পিতার রোজনামা হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকটি উদ্ধৃত করিয়াছেন—

<sup>&</sup>quot; গজাষ্টেশুমিতে জাতে শকাব্দে কীর্ত্তিবাসসঃ। প্রাদাদমকরোক্রাজা ললাটেন্দুক কেশরী॥"

জগন্নাথের মন্দির নির্মাণ উপলক্ষে যেরূপ হাতগড়া শ্লোক প্রচলিত হইয়াছে, এটাও সেইরূপ কল্লিত শ্লোক, ইহার মূলে কিছুমাত্র ঐতিহাসিক সত্য নাই।

<sup>+</sup> Mitra's Antiquities of Orissa, Vol. II, p. 88.

<sup>‡</sup> जगन्नाथ भक ८१२-८৮৮ পृष्ठी जन्नेता।

<sup>\$</sup> জগন্নাথ শব্দ ৫৮০-৫৮১ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

অঙ্ক ও প্রবহতি-সংবৎসর পাওয়া গিয়াছে। চাটেখরের শিলালিপি ও ২য় নরসিংহদেবের স্থারহং তামশাদনে তুইজন অনুসভীৰ বা অনীয়ন্ধভীমের নাম পাওয়া হায়, ১ম অনকভীম উৎকলবিজেতা জগনাপের স্থপ্রসিদ্ধ মন্দির-নির্মাতা চোড়গঙ্গের ৪র্থ পুত্র, ১০ বর্ষমাত রাজত করেন। ২য় वाकि ১म वाकित পৌত ও রাজরাজের পুত্র, ইনি ৩৪ বংসর প্রায় ১১৭৫ শক (১২৫৩ খুষ্টান্দ) পর্য্যন্ত রাজত্ব করেন। ভূবনে-খবের শিলালিপিতে 'রাজরাজতমুজ' ও অনীয়ক্ষভীমের ৩৪ রাজ্যান্ত থাকার আমরা শেষোক্ত অনীয়ন্ত বা অনঙ্গভীমদেৰকে ভবনেশ্বরের মহামন্দিরনিশাতা বলিয়া স্থির করিলাম। সম্ভবতঃ এই গঙ্গরাজের রাজ্যারন্তে মহামন্দিরেরও নির্দ্মাণ-কার্য্য আরম্ভ এবং তাঁহার রাজ্যাবসাদকালে প্রায় সম্পূর্ণ হইয়াছিল, যে অংশ বাকি ছিল, তাহা নাটমন্দির ও ভোগ-মণ্ডপের সহিত তৎপুত্র বীর নরসিংহদেব কর্ত্তক স্থাসম্পূর্ণ হুইয়াছিল। [চাটেশ্বর দেখ।] কেই কেই মনে করেন, rिউলের গর্ভগৃহ অর্থাৎ যেখানে ভুবনেশ্বরলিক **অ**ধিষ্ঠিত, তাহা দেউল ও মোহন অপেকা বহু প্রাচীন। কিন্তু এই গর্ভগৃহের অন্তর্ভাগের দেওয়ালে উৎকীর্ণ শিলালিপির বর্ণ-মালা ও অনীয়ন্ধভীমের শিলালিপির বর্ণমালা দেখিলে একই সময়ে একই ব্যক্তির কর্নিঃস্ত বলিয়া সহজেই মনে হয়। স্থতরাং গর্ভগৃহসহ দেউল ও মোহন কলিঙ্গাধিপতি গঙ্গবংশীয় অনীয়ন্ধভীমের কীর্ত্তি। মহারাজ অনীয়ন্ধভীম 'কুত্তিবাস' ও 'ক্বতিবাদেশ্বর' নামেই লিঙ্গরাজের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা শিলালিপি হইতে স্পষ্ট জানা যায়। এই ২য় অনীয়ঙ্ক ভীমই কটক, পুরী ও গঞ্জাম জেলার নানাস্থানে স্থবূহৎ শিব-মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরম্মরণীয় হইয়াছেন 🖟 িচাটেশ্বর ও গাঙ্গেয় শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য। ]

## সহস্রলিঙ্গসরঃ।

মহামন্দিরের প্রদক্ষিণার বাহিরে সিংহছারের সন্মুখে একটী কুদ্র উত্থান ও তন্মধ্যে একটী সরোবর আছে, এই সরোবরের নামই সহস্রলিঙ্গনর:। এই সরোবরের চারি ধারে চতুর্হস্ত উচ্চ শতাষ্ট শিবালয় আছে, বহুসংখ্যক শিবলিঙ্গ চারিদিকে প্রতিষ্ঠিত থাকায় সরোবরের নাম সহস্রলিঙ্গ ইইরাছে। কোন প্রাচীন গ্রন্থে অথবা একাত্রচন্দ্রিকায় এই সরোবরের উল্লেখ নাই, কিন্তু স্থণিদ্রমহোদয়ে ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

## তীর্থেশ্বরের মন্দির।

সহস্রলিঙ্গদর হইতে বিন্দুদাগরে বাইবার পথে চৌমাথার উপর তীর্থেশ্বর-মন্দির অবস্থিত। এই মন্দিরে বিশেষ শিল্প বা কারুকার্য্যের পরিচয় নাই, তবে দেখিলেই মহামন্দির এমন কি, অনপ্তবাস্থদেবের মন্দির অপেক্ষা প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। চড়কপূজার সময় এই মন্দিরে ভ্রনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি আনীত হইয়া থাকে।

## কোটিতীর্থেশ্বর।

অনন্তবাহ্ণদেবের মন্দির ইইতে পূর্কোত্তরে এক পোয়।
পথ গেলে এক কুদ্র আত্রবন মধ্যে ৪০ ফিট্ উচ্চ মোহনিযুক্ত
একটা দেউল দেখা যায়, ইহারই নাম কোটিতীর্থেশ্বর। এই
মন্দিরটী দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ ইয়। রাজা
রাজেন্দ্রলাল মিত্রের মতে, অতি প্রাচীন দেউল ও বৌদ্ধটিচত্যের
মাল মসলা লইয়া এই দেবায়তন নির্দ্ধিত হইয়াছে। এই
মন্দিরের পশ্চাভাগে পাথরে বাধান একটা অপরিষ্কার সরোবর
আছে, তাহারই নাম কোটিতীর্থ। বহু তীর্থবাত্রী এখানে
স্নান করিতে আসে।

#### ব্রহ্মেশ্বর।

কোটিতীর্থের অর্নক্রোশ পূর্বের উচ্চ স্তৃপের উপর একটা স্থলার, জাঁকাল, নানা শিল্পযুক্ত মন্দির ও তদমুরূপ মোহন আছে। ইহাই এক্ষেশ্বর নামে প্রসিদ্ধ। ইহার মধ্যে যোনিচিক-বিরহিত ত্রন্মেশ্র নামক কুদ্র লিঙ্গ প্রতিষ্ঠিত। একামপুরাণে (১৪শ অধ্যায়ে) निथिত আছে, মহাদেব बन्धान निक्छे ভূবনেশ্বর ক্ষেত্রের সবিস্তার মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া মহামন্দিরের ১১২० ध्रु एरंत्र छाँशत विधामञ्चान निर्दिश कतिशाहित्वन. তদকুসারে ব্রহ্মার আদেশে বিশ্বকর্মা এখানে ব্রহ্মেশ্বরমন্দির নির্মাণ করেন। ভক্তগণের বিশাস, এখন যে ব্রন্ধেরের মন্দির আছে, ইহাই সেই বিশ্বকর্ম-নির্মিত প্রাচীন মন্দির। কিন্তু এই এক্সেশ্বর হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে. সোমবংশায় রাজ। উত্যোতকেশরীর মাতা কোলাবতী এই মনোহর মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন\*। খুষ্টীয় একা-দশ শতাদে রাজা উত্যোতকেশরী বিদ্যমান ছিলেন, তাহারই সময়ে এই বিখ্যাত মন্দির নির্মিত হয়। একামপুরাণের উপাথ্যান পাণ্ডাদিগের স্বকপোল-কল্পিড বর্ণনামাত্র। মন্দিরের পশ্চিমে একটী বুহুৎ সরোবর আছে, ইহার নাম ত্রহ্মকুণ্ড। স্বর্ণান্তিমহোদয় ও একামপুরাণে মন্দিরস্থ লিঙ্গ ও কুণ্ড উভয়ের মাহাত্মাই বর্ণিত আছে।

#### ভাস্করেশ্বর।

ব্রন্ধেরের উত্তরপূর্বে একটা বিস্তার্ণ প্রান্তর মধ্যে ভাঙ্করেশ্বরের মন্দির অবস্থিত। একামপুরাণে লিখিত আছে, স্বর্গবাদী দেবগণ যথন ব্রহ্মার নিকট সমুদ্রতীরবর্ত্তী

একা মকাননের মাহাত্ম্য শুনিলেন, তথন সকলে সহস্রাংশু স্থ্যদেবকে পাঠাইয়া দিলেন, স্থ্যদেবের সকলে অন্থবর্তী হইবেন, একথাও জানাইলেন। স্থ্যদেব এখানে আদিয়া
স্থানের শোভাসন্দর্শনে বিমোহিত হইলেন। তিনি বিশ্বকর্মাকে
জানাইয়া কৃত্তিবাসের মহামন্দিরের ১৫০০ধন্ন দূরে একটা স্থরম্য
হর্ম্ম প্রস্তুত করাইলেন এবং তন্মধ্যে একটা লিক্ষ স্থাপন করিয়া
নানা উপকরণ দ্বারা কায়্মনোবাক্যে তাঁহার পূজা করিতে
লাগিলেন। ভগবান্ কৃত্তিবাস তাঁহার পূজায় সম্ভুষ্ট হইয়া এই
বর দিলেন যে, আমি স্বয়ং নিত্যই এই লিক্ষে অবস্থান করিব।
(একামপুরাণ ১৬শ অধ্যায়)

ভক্তগণ উক্ত উপাখ্যান ভক্তির সহিত বিশ্বাস করিলেও : ঐতিহাসিকগণ অমলক বলিয়া মনে করেন। রাজা রাজেন্দ্র-नात्नत्र विश्वाम, ভाञ्चत्रश्वत्र निष्ठिण এक्षी त्वोष्त-कीर्विष्ठछ। অশোকলাটও হওয়া সম্ভব, কারণ তাহার সহিতই ইহার তুলনা হইতে পারে। হিন্দুগণ সেই স্তম্ভটী আনিয়া লিঙ্গ করিয়া লইয়াছেন। বাস্তবিক এই পাষাণলিক্ষটীর সহিত ভূবনেশ্বরস্ত ্রকোন লিঙ্গের সৌসাদৃশু নাই। এদিকে মন্দিরটীর গঠন ও মাল-মদলা দেখিলে ভুবনেশ্বরের মহামনির অপেক্ষা বহু প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। মধ্যে মধ্যে চূণকাম হওয়ায় সেই প্রাচীনতা কতকটা নষ্ট হইয়াছে। এক সময়ে এই মন্দির প্রায় ৫০ ফিট উচ্চ ছিল, এখন কলস ও অমুশিলা ভাঙ্গিরা গিরাছে। ইহার ভিত্তিভূমি দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪৮। 
ফিট্ ও প্রস্থে ৪৭५ ফিটু এবং উচ্চতা ১১ ফিটু। ইহার উপর মূলমন্দির ও ১১ ফিট্ চওড়া ক্ষুদ্র মোহন স্থাপিত। মনিরের পার্শ্ব-ভাগে খোপের মধ্যে এক একটা দেবীমৃত্তি পাথরের গাঁথনির मह्म गाँथा। निष्मत भार्य भाषत्त्र धाभ गाँथा पाइ, তাহাতে উঠিয়া পূজারি :লিঙ্গের মাথায় জল ঢালে ও যথা-রীতি পূজা করে।

## রাজারাণী দেউল।

ভাস্করেশ্বরের পশ্চিমে প্রায় এক পোরা পথ দ্রে রাজারাণী দেউল রহিরাছে। এখন পরিত্যক্ত ও কণ্টকর্ক্ষে আচ্ছাদিত হইলেও এক সময়ে এই মন্দিরের ও চতুর্দিক্স্ উপবনের শোভায় সকলেরই চিত্ত আরুপ্ত হইত। ইহার গঠনপ্রণালী ভ্বনেশ্বরের মন্দির হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, ইহার মোহনও সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণের। ইহার কারুকার্য্য ও শিল্প দেখিলে চমৎকৃত হইতে হয়। বাহিরের থোপে বেশ স্থডোল স্বাভাবিক দৌলর্য্যবিশিপ্ত নরনারীর মূর্ত্তি, অতি ছোট হইলেও ত্ই হাত পর্যান্ত বড় মূর্ত্তি দেখা যায়। এই সকল মূর্ত্তি গড়িতে শিল্পী যথেপ্ত গুণপনার পরিচয় দিয়াছে। এই মন্দিরে যেমন

অনঙ্গরঙ্গের বহু মৃত্তি আছে, অপর মন্দিরে তত নাই; সেই সকল অশ্লীল অথচ স্থগঠিত মূর্ত্তি দেখিলে চোথে কাপড় দিতে रत्र। नाना ( तर्ततित पृष्ठित অভাব नारे। पूर्छागाक्रा এই মন্দিরের প্রতিষ্ঠাকার্য্য সম্পন্ন হয় নাই, সেজ্জ কোন লিঙ্গ না থাকায় এই মন্দির্টী বহু দিন হইতেই পরিত্যক্ত এবং এথানকার অযত্নরক্ষিত পাষাণ্মর বহুরূপ স্থানর মৃত্তি-গুলি যেন সাধারণ সম্পত্তি হইয়া পড়িয়াছে। জেনারল ষ্টু স্বার্ট ও কর্ণেল মেকেঞ্জি এই মন্দির দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া ইহার অনেক স্থলর মৃত্তি তুলিয়া লইয়া গিয়াছেন; এখনও তাহার কএকটা কলিকাতার যাত্রঘরে রক্ষিত আছে। অঙ্গহীন হইলেও এখনও যাহা আছে, তাহাতেই দর্শকের চিত্ত আরুষ্ট হয়। কেন এই মন্দির দেবোদেশে উৎস্প্ত হয় নাই. তাহার পরিচয় দিতে দকলেই অক্ষম। ইহার গঠনপ্রণালী ও শিল্পকৌশল অনেকটা ব্রহ্মেশ্বরমন্দিরের অনুরূপ। এ কথা অসম্ভব নহে, যে উচ্চোতকেশরী নিজ মাতার জন্ম ব্রহ্মেশ্বর-মন্দির নির্মাণ করাইয়াছিলেন, তাঁহার ও তাঁহার মহিষীর যতে **बर सम्भ (मर्डन) गठिल इरेग्नाइ। ब बर्ग बरे (मर्डन)** রাজারাণীর দেউল বলিয়া প্রসিদ্ধ।

মহামনিরের দক্ষিণদিকে ৫।৭ বিঘা জঙ্গল পড়িয়া আছে, অনেকের বিশ্বাস, ঐ স্থানেই রাজপ্রাসাদ ছিল। এখনও সেই প্রাসাদের চিহ্ন ও রাজোভানের নিদর্শন পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ সেই প্রাসাদেই উভোতকেশরী বাস করিতেন। কলিঙ্গাধিপতি চোড়গঙ্গের আক্রমণে তিনি হৃতরাজ্য হইলে, তাঁহার বহু যত্নের দেউলটীও দেবপ্রতিষ্ঠার অভাবে অঙ্গহীন রহিয়া যায়। শত্রুকরে তাঁহার প্রাসাদ বিধ্বন্ত হইলেও দেবোদ্দেশে নির্মিত বলিয়া দেউলটী হিন্দ্বিজেতার হস্তে রক্ষা পাইয়াছিল, কিন্তু বিজ্ঞিত নূপ বংশের কীর্ত্তি বলিয়া, অঙ্গহীন মন্দির মধ্যে দেবপ্রতিষ্ঠা প্রতাপশালী গঙ্গরাজগণ অনাবশুক ও হীন-চিত্রের পরিচায়ক বলিয়া মনে করিয়া থাকিবেন।

উত্তোতকেশরীর পূর্ব্ব পুরুষের প্রতিষ্ঠিত রামেশ্বরমন্দিরের ধ্বংসাবশেষ উক্ত জঙ্গলের নিকট পড়িয়া রহিয়াছে।

#### মেঘেশর।

ভাস্করেশ্বরের পূর্ব্বে ২০০ হাত দূরে মেঘেশ্বরের প্রাদিদ্ধ মন্দির। উড়িয়ার প্রত্নত্তবে রাজা রাজেন্দ্রলাল এই মন্দিরের নাম পর্যান্ত উল্লেখ করেন নাই। কিন্তু একাম্রপুরাণে, স্থানিদ্ধি মহোদর প্রভৃতি বহু গ্রহে এই মেঘেশ্বরের মাহাত্ম্য স্বিস্তার বর্ণিত রহিয়াছে। একাম্রপুরাণ মতে, 'আটটী মেঘ সিদ্ধিলাভের ইচ্ছার একাম্রক্ষেত্রে আসিবার জন্ম দেবরাজ ইল্রের নিকট প্রার্থন। করিলেন। তাঁহারা ইল্রের আদেশ পাইয়া একত্র আদিয়া করবৃক্ষ হইতে ১৭০০ ধয় দ্রে এক অমল শিলাতল বাছিয়া লইলেন এবং বিশ্বকর্মাকে ভাকিয়া তথায় পরিখা, তোরণ, কুগু, গোপুরাদি সর্বাবয়বয়ুক্ত একটা ভুক্ষ প্রাসাদ নির্মাণ করাইলেন। এখানে তাঁহাদের দান, অর্চনা, তপ ও যজ্ঞে সন্তুষ্ট হইয়া মহেশ্বর দেখা দিলেন ও বর দিতে চাহিলেন। তখন মেঘগণ প্রার্থনা করিলেন, আমরা এই প্রাসাদ প্রতিষ্ঠা করিয়াছি, আপনি এখানে অবস্থান কর্মন। মহাদেব বলিলেন, আমি এখানে মেঘেশ্বর নামে অবস্থান করিব, ইহার বিমল্লল হ্রদও আমার প্রীতিপ্রদ ও সর্ব্বপাপনাশক হইবে। (একামপুরাণ ৩৮ অধ্যায়)

একামপুরাণ যাহাই বলুক, এই মেঘেশ্বরমন্দির উৎকল-বিজয়ী চোড়গঙ্গের পুত্র রাজরাজের খালক মহাবীর স্বপ্নে-খর দেবের কীর্ত্তি। মেঘেখরে পূর্ব্বে একথানি শিলাফলক ছিল, তাহা এথন অনস্তবাস্থদের মন্দিরে ভবদেব ভটের প্রশস্তির পার্শ্বে রক্ষিত আছে। জেনারল ষ্ট্রাট কর্তৃক উক্ত শিলালিপি স্থানচ্যুত হইয়াছিল এবং মেজর কিটো কর্ত্তক বর্ত্তমান স্থানে সন্নিবেশিত হইয়াছে। এই শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, গৌতমগোতে রাজপুত দারদেব জন্ম গ্রহণ করেন, তৎপুত্র মূলদেব, তৎপুত্র অহিরম, অহিরমের স্বপ্নেশ্বর নামে একপুত্র ও স্করমা নামে এক কতা জন্ম। এই স্থরমার দঙ্গে চোড়গঙ্গরাজপুত্র রাজরাজদেবের বিবাহ হয়। বিবাহ সম্বন্ধে স্বপ্নেশ্বর গঙ্গরাজসভায় বিশেষ সম্মানিত ছিলেন। এই স্বপ্নেশ্বর দেবই বর্ত্তমান মেঘেশ্বরের স্থলর মন্দিরটী নির্মাণ করাইয়াছিলেন। এই মন্দিরের পার্ষে যে মেঘকুও আছে, তাহাও স্বপ্নেধরের যত্নে প্রস্তুত হইয়াছে। স্বপ্নেধরের ভূগিনীপতি রাজরাজ খুষ্ঠীয় ১১ শতাব্দে বিঅমান ছিলেন. সেই সময় মন্দিরের যেরূপ শোভা ছিল, এখন তাহা নষ্ট হইয়াছে, যাহা আছে, তাহাও দেখিবার জিনিস সন্দেহ नारे। \*

#### মুক্তেশ্ব।

রাজারাণী-দেউলের ৬০০ হাত দূরে একটা আম্রবন ছিল, এবং এখানে কয়েকজন সিদ্ধ বাস করিতেন, তজ্জন্য এইস্থান সিদ্ধারণ্যনামে থ্যাত হয়। এখানে স্থভাবজ বহু শীতল প্রস্তর্বণ রহিয়াছে। কাজেই এমন মনোরম স্থানে শ্রেষ্ঠ দেবালয় কেন না নির্শ্বিত হইবে ? এমন স্থরম্য নির্জ্জন স্থানে কে না থাকিতে চাহে ? তাই দেখিতে পাই,

উৎকলের ভূপতিগণ বিভিন্ন সময়ে এথানে মুক্তেশ্বর, কেদারেশ্বর, সিদ্ধেশ্বর ও পরগুরামেশ্বর প্রভৃতি সোধাবলী প্রতিষ্ঠা করিয়া চিরস্থায়ি কীর্ত্তি রাথিয়া গিয়াছেন। এথানে যতগুলি দেবালয় আছে, তন্মধ্যে মুক্তেশ্বর বা মুক্তীশ্বর ভুলি-वात नटि। উৎकल-भिन्निश्रण এই मिन्तित छाराप्तत छण-পণার চরম দেখাইয়া গিয়াছে। মনিবের সে পূর্বে দৃশু আর নাই বটে, এখন অস্পষ্ট, বর্ণহীন ও অঙ্গহীন হইয়াছে, তথাপি এখনও অতি স্থানর বিগত শিল্পনৈপুণ্যের মর্য্যাদাপরিচায়ক। দেউল সবে মাত্র ৩৫ ফিট্ উচ্চ ও মোহন ২৫ ফিট্মাত্র, মোহনের সন্মুথে তোরণ ১৫ ফিট্উচ্চ, কিন্তু বিভিন্ন অংশের রচনাবিত্যাস, স্থান-নির্বাচন ও পরিমাণ-পারিপাট্য দেখিলে শিল্পীর অসাধারণ কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায়, যেথানে रयं नाटक, रमथारन रमणे मित्रविष्ठे, रयथारन रयं त्राथिरन সকলের নয়ন মন আকর্ষণ করিতে পারে, শিল্পী যেন দৈব-শক্তিপ্রভাবে পাথর লইয়া সেই থেলা খেলিয়াছেন! কি সাজের বাহার—কোথায় স্তবকে স্তবকে পুষ্পগুচ্ছ, কোথায় স্থদজ্জিত ও স্থনিয়মিত নরনারী-মূর্ত্তি, কোথাও গজবাদিনী দেবীমূর্ত্তি অসিবর্দ্মারত অস্থর-বিনাশে উত্ততা, কোথাও ভগবতী অন্নপূর্ণা ভোলানাথকে অন্নভিক্ষাদানে নির্তা, কোথাও পঞ্চারা ভুজঙ্গের চক্রতলে অদ্ধ্যপাকৃতি রমণী, কোথাও সিংহ গজের উপর, আবার কোথাও সিংহসহ গজের যুদ্ধ, কোথাও গজভওে সিংহ আবদ্ধ;—নর্ত্তকীগণের আবার হাবভাবযুক্ত নানাদৃশ,—কেহ নাচিতেছে, কেহ বা মৃদঙ্গ, বীণা অথবা তমুরা বাজাইতেছে,—কেহ প্রেমাবেশে প্রিম্ব-তমকে আলিঙ্গন করিতেছে;—কোন বলিষ্ঠ রাক্ষসমূর্ত্তি ভার বহিতেছে, সিদ্ধবিগণ শিবপূজায় নিযুক্ত আছেন, গুরু শিশ্তকে উপদেশ দিতেছেন, কেহ বা চৌপায়ায় রক্ষিত পুথি পড়ি-তেছে, ছত্রতলে যেন কোন নারী দাঁড়াইয়া রহিয়াছে, কোন নারী আবার দারদেশে শুকপাথী হাতে করিয়া আছে, কোন রমণী বৃক্ষতলে, কেহবা কুর্মের উপর শোভা পাইতেছে। রমণীগণের কেশ পাশেরই কত বাহার! মাথারই বা কত অপরূপ সাজ; —ফুলের সাজ, লতাপাতার কাজ, ঝাড়ের কাজ কি স্থন্দর! কি বলিব, কি লিখিব! বাস্তবিক মন্দিরের শিল্পনৈপুণ্য লেখনী দারা ব্যক্ত করা অসম্ভব, যে দেখিয়াছে. দেই জানিয়াছে, দেই ভুলিয়াছে, উৎকলশিলের সহস্র ধন্ত-বাদ না করিয়া দ্রষ্টা কখন ফিরিতে পারেন না। এত কারি-পরী, এত শিল্পচাতুর্য্য, সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতিও যেন অমুকূল 🖟 मिनत मरिं राथान राथान कन थाकिरन जान रह, रमरे সেই স্থানেই স্বভাবজাত প্রস্রবণ শিল্পীর কৌশলে গৃহায়তনের

<sup>\*</sup> মন্দির ও শিলালিপি সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ Journal of Asiatic Soceity of Bengal, Vol, LXVI. pp. 11-22 পৃষ্ঠা জইব্য।

অন্তর্ভু রহিয়াছে। বাস্তবিক এই নির্জ্জন সিদ্ধারণ্যে মৃক্তিদাতা মৃক্তাশ্বরের মন্দিরে আসিলে আর মন সংসারে ফিরিতে চায় না, ইচ্ছা হয় এথানে চিরদিন থাকি, আর সেই ভূতভাবন ভবানীপতির উদ্দেশ্যে মন প্রাণ সমর্পণ করি।

দৈর্ঘ্যে প্রস্থে যথাক্রমে ১০০ ও ২৫ ফিট্। ইহার তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, ও একধারে নাগকেশরের ছায়াতলে পাষাণ-সোপান শোভিত। এই সরোবর মধ্যে অনেকগুলি প্রস্তবণ আছে. দে জন্ম কুণ্ডে চিরকালই সমভাবে পরিষ্কার জল থাকে। এই জলই কুন্তীরাকৃতি মুখ দিয়া গৌরীকেদারকুণ্ডে পতিত হইতেছে। এই কুণ্ডটীও দৈর্ঘ্যে १० ফিট্, প্রস্থে ২৮ ফিট্। ইহারও তিনধার পাথর দিয়া বাঁধান, দক্ষিণাংশে ২০ ফিট্ লম্বা ও ১০ ফিট্ চওড়া পাষাণ-দোপান আছে। এই গৌরীকেদারের জল এত পরিষ্কার যে, ১৬ ফিট্ গভীর হইলেও ইহার তলদেশ পর্যান্ত দেখা যায়। এমন স্থসাহ ও পরিষ্ণার পানীয় জল ভুবনেশ্বরের আর কোথাও নাই। এই কুন্তের তলদেশেও প্রস্তবণ আছে। শিবপুরাণের মতে, গৌরী নিজ হস্তে এই পুঙ্করণী খনন করিয়াছেন। এখানে সংবংসর সমাহিতচিত্তে স্নান করিলে সর্বাকাম সিদ্ধ হইয়া থাকে। \* কপিলসংহিতার মতে, এই কুন্তের জল পান করিলে আর পুনর্জন্ম হয় না।†

কুণ্ডের ঘাটে কএকটা ছোট ছোট ঘর আছে, তন্মধ্যে একটার বাহিরের দেওয়ালে৮ ফিট্ উচ্চ একটা হন্মানমূর্ত্তি আর একটাতে সিংহবাহিনী হুর্গামূর্ত্তি গাঁথা আছে। এই দেবীর মত স্থানর মুখ্ঞী ভূবনেশ্বরের আর কোন মূর্ত্তিতে নাই। উভয়েরই প্রতাহ পূজা হয়।

#### কেদারেশ্বর ৷

তুর্গাদেবীর দক্ষিণভাগে ৪১ ফিট্ উচ্চ কেদারেশ্বরের মন্দির।
এই মন্দির বা ইহার চতুরস্র মোহনেও জাকজমক বা সাজসজ্জা
কিছুই নাই। দেখিলেই অতি প্রাচীন বলিয়া বোধ হয়। ইহার
গর্ভগৃহ মূল মন্দির অপেক্ষা সমধিক প্রাচীন বলিয়া মনে হয়।
ব্রহ্মপুরাণে এই কেদারেশ্বরলিঙ্গের উল্লেখ আছে। কেদারেশ্বরের প্রবেশদারের চৌকাটের দক্ষিণ বাজুতে অস্পষ্ট

\* " তত্র সাক্ষাৎ স্বয়ং দেবী গৌরী তৈলোক্যস্থলরী।
 য়য়মেবাকরোৎ কুঙং সর্বপাপপ্রগাশনম্ ॥
 য়ায়া তিয়িন্ মহাকৃতে সংবৎসরসমাহিতঃ।
 কৃত্তিবাসোহর্চনং তত্র সর্ববকামফলপ্রদম্ ॥ "
 ( শিবোপপুরাণ উত্তরথও )

† " বিন্দৃদ্ধবে তন্মত্যাগাং ত্রিস্ক্ষে পিণ্ডদানতঃ। কেদারে উদকং পীতা পুনর্জন্ম ন বিদ্যুতে॥" ( কপিলসংহিতা ) শিলালিপি উৎকীর্ণ আছে। তৎপাঠে জানা যায় যে, ১০০৪ শকে উৎকলবিজেতা চোড়গঙ্গের আধিপত্যকালে এই কেদারে-শ্বরমন্দির নির্মিত হয়। একাম্রপুরাণ ও কপিলসংহিতায় ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে।

কেদারেশ্বরের মন্দিরের সম্মুখেই গৌরীমন্দির, শীতলাষ্ঠীর দিন এখানে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি গৌরীদেবীকে বিবাহ করিতে আসেন।

## সিদ্ধেশ্বর।

মুক্তেশ্বরের ১০০ হাত উত্তরপশ্চিমে একটা অতি প্রাচীন ভগ্নমন্দির আছে। একাম্রপুরাণমতে, বিষ্ণুর আদেশে বিশ্বকর্মা এই মন্দির নির্মাণ করেন। শিবের উপাসনায় বিষ্ণু এখানে সিদ্ধিলাভ করেন, তজ্জ্যু এখানকার অধিদেবতার নাম সিদ্ধেশ্বর হইয়াছে। এই মন্দিরের উচ্চতা ৪৭ ফিট্। এই মন্দিরের দক্ষিণে চক্রেশ্বর, শক্তবেশ্বর, শক্তেশ্বর, বায়ব্যেশ্বর, বরুণেশ্বর, ধনদেশ্বর, পাবকেশ্বর, চক্রশেথর, পরশুরামেশ্বর প্রভৃতি কএকটা মন্দির আছে। শেষোক্ত পরশুরামেরশ্বর মন্দিরটা প্রায় ৬০ ফিট্ উচ্চ। ইহার সর্বাঙ্গন নানাশিল্লনৈপুণ্যযুক্ত। রাজা রাজেন্দ্রলালের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধাবিরের অন্থকরণে এই মন্দিরের কোন কোন অংশ নির্মিত হইয়াছে। কোন কোন অংশ দেখিলেই যেন বিলাতের সাক্সন দিগের গির্জা বলিয়া মনে হয়। অথচ এই মন্দিরের গঠন দেখিলেই মহামন্দির অপেক্ষা অতি প্রাচীন বলিয়া মনে হয়। একাম্রপুরাণে পরশুরামেশ্বর 'দৈত্যেশ্বর' নামে বর্ণিত।

## অলাবুকেশ্বর।

পরশুরামেশ্বরের উত্তরপশ্চিমে নাতিদূরে অলাবুকেশ্বরের মন্দির। অনেকেরই বিশ্বাস যে, এই মন্দিরপ্রতিষ্ঠাতা অলাবুকেশরীর নাম হইয়াছে। কিন্তু আমরা পূর্কেই দেখাইয়াছি যে, অলাবুকেশরী নামে কোন রাজাই ছিল কি না, তাহার কোন প্রকৃষ্ট প্রমাণ নাই। একামপুরাণমতে, মহাদেবের অলাবুকমণ্ডলু হইতেই ইহার অলাবুকেশ্বর নাম হইয়াছে। এই মন্দিরের ২০০ গজ পশ্চিমেনাকেশ্বর নামে ১টা স্থানর অথচ পরিত্যক্ত মন্দির রহিয়াছে।

#### উত্তরেশ্বর।

বিন্দুসাগরের উত্তরতীরে বহুসংখ্যক কুদ্র বৃহৎ মন্দির আছে, তর্মধ্যে উত্তরেশ্বর প্রধান। একামপুরাণমতে, এখানে মুহাদেব ভীমমূর্ত্তি ধারণ করেন এবং দেবী ভগবতী তাঁহাকে ভূলাইবার জন্ম বহুরূপ ধরিয়াছিলেন। পৃথীমধ্যে এই স্থান সর্বাপেক্ষা পুণ্যদ বলিয়া বর্ণিত। ইহার নিকট ভীমেশ্বরনামে একটী মন্দির আছে। প্রবাদ, মধ্যম পাগুব ভীম এথানে আসিয়া ঐ

মন্দির নির্মাণ করেন। কিন্তু আমাদের বিশ্বাস যে, ভ্রনেশ্বর মন্দিরাভ্যন্তরস্থ শিলাফলকোক্ত রাজা ভীমদেব কর্তৃক সম্ভবতঃ এই ভীমেশ্বর মন্দির স্থাপিত হইমা থাকিবে।

উক্ত স্থানের উত্তরপশ্চিমে অদ্ধিমাইল দূরে রামাশ্রম অশোকবন দৃষ্ট হয়। এখানে একসময়ে কোন কেশরীরাজের প্রাসাদ ছিল, তাহারই নিকট রামেশ্র-মন্দির ও অশোকতীর্থ। অশোকতীর্থের চারিধারেও অনেক দেবালয় আছে, তন্মধ্যে রাম, লক্ষণ, সীতা, ভরত, হনুমান প্রভৃতির ক্ষুদ্র মন্দিরও দেখা যায়। ইহারই অনতিদূরে গোসহস্রদ ও তাহার তীরে গোসহস্রের মন্দির। একামপুরাণমতে, এথানে ভগবতী গোচারণকালে লিঙ্গের উপর গোক্ষীর নিঃসারিত হইতে দেখিয়াছিলেন। গোসহস্রেশ্বরের উত্তরপূর্ব্বে ঈশানেশ্বর, তৎপরে যথাক্রমে ভদ্রেশ্বর, কুকুটেশ্বর, পরমেশ্বর,পূর্ব্বেশ্বর, স্বর্ণকূটেশ্বর, বৈজনাথ, স্ক্রামাতকেশ্বর, রুদ্রেশ্বর, বালকেশ্বর বা ডেক্রা ভীমেশ্বর, উৎপলেশ্বর, জটিলেশ্বর, আম্রাতকেশ্বর, বৈতাল দেউল প্রভৃতি ক্ষুদ্র বৃহৎ কতকগুলি শিবালয় আছে। এতরাধ্যে বৈতাল দেউলের গঠনের কিছু বিশেষত্ব আছে, ইহার চূড়া চারিকোণী, উপরে তিনটী কলস, দূর হইতে দেখিলে অনেকটা দাক্ষিণাত্যের গোপুর বলিয়া মনে হয়। মন্দিরে যথেষ্ঠ কারুকার্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য দেখা যায়।

## সোমেশ্বর।

বৈতাল দেউলের প্রায় ১০০০ হাত দক্ষিণে সোমেশ্বরের মিলির। এই দেবায়তন দেখিলেই মন বিমুগ্ধ হয়—ইহার সৌলর্য্য ও শিল্পনৈপুণ্য কোন কোন অংশে মুক্তেশ্বরের সহিত তুলনা করা যাইতে পারে। এই মিলির উচ্চে ৩৩ ফিট্ মাত্র, ইহার মোহন দৈর্ঘ্যে প্রস্থে ৩৩×২৭ ফিট্। ইহারই পার্শ্বে বউলমালা পাথরে গাঁথা একটা বৃহৎ সরোবর আছে, ইহার নাম পাপনাশিনী। প্রথমান্ট্রমীর সমন্ন এথানে ভুবনেশ্বরের সচলমূর্ত্তি আনীত হয়।

## সারী দেউল।

মহামন্দিরের উত্তরে এবং বড়াদণ্ড ও বিন্দুসাগর বাইবার রাস্তার ধারে বছ মন্দির আছে, তন্মধ্যে সারী দেউল উল্লেখ-যোগা। এই দেউল উচ্চে ৬০ ফিট। মন্দিরের ভিত্তি প্রায় ২৬ ফিট্ চওড়া, গৃহের ভিতর ১২×১১ ফিট্। মন্দির ও মোহনে যথেষ্ট শিল্পনৈপুণ্য আছে। ইহার সাজের কিছু বিশে-ষত্ব আছে। ভ্বনেশ্বরের আর কোন মন্দিরে এরূপ দেখা যার না। ধারী, খিলান ও পোস্তার মাধায় বছবিধ চিত্রিত পাত্র দেখা যায়। দেখিলেই যেন প্রাচীন গ্রীক ও রোমক-দিগের চিত্রপাত্র বলিয়া মনে হয়।

## কপিলেশ্বর।

মহামন্দিরের সন্মুথ দিয়া একটা রাস্তা উত্তরে বড়াদও হইয়া ুইহার আধ ক্রোশ দক্ষিণে গিয়া কপিলেশ্বর গ্রামে মিলিত হইয়াছে। এই গ্রামে বহুসংখ্যক ব্রাহ্মণের বাস : বাস গ্রহ-গুলি বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ও স্থচিত্রিত। এই গ্রামের শেষ সীমায় কপিলেশ্বরের প্রাসিদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠিত। ইহার চত্বর ১৭৮×১৭২ ফিট্, তাহার চারিদিকে ৮ ফিট উচ্চ ত্রভেঁত পাথরের প্রাচীর। মধ্যন্থলে মোহন, নাটমন্দির ও ভোগমগুপযুক্ত দেউল। দেউল ৪৬ ফিটু উচ্চ, বউলমালা পাথরে নির্মিত। সমস্ত মন্দিরেই সাদাসিদা শিল্পবৈপুণা দেখা যায়। দেখিলেই লিঙ্গরাজের মহামন্দির অপেক্ষা পুরাতন বলিয়া বোধ হয়। ইহার নাটমন্দির ও ভোগমগুপ মূল-মোহনের অনেক পরে ভোগমণ্ডপে স্থন্দর নানা রঙের মণ্ডোদক চিত্র দেখা যায়। मिन्दित पिक्न-व्यविश्वादित नीति वक्षी वृहर मद्यावत आहि। সরোবরের মধ্যে চিরস্থায়ী একটী প্রস্রবণ রহিয়াছে। তজ্জ্য জলও অতি পরিষ্কার। ইহার জল গ্রামের লোকেরা পান করিয়া থাকে। শিবপুরাণ, একামপুরাণ, কপিলসংহিতা, স্বর্ণাদ্রিমহোদয় ও একাম্রচন্দ্রিকায় ইহার মাহাত্ম্য বর্ণিত আছে। वहराखी এই कशिरमध्त पर्गत आमिया थारक। इंशत নিত্য সেবাদি ভূবনেশ্বরেরই মত।

## লিঙ্গরাজ।

অপরাপর শিবলিঙ্গের গ্রায় লিঙ্গরাজেরও পত্র, পূষ্প, ভাঙ্গ, হয়, জল প্রভৃতি দ্বারা পূজা হয়। তবে জগরাথের গ্রায় ইহারও নিত্য অরভোগের বন্দোবস্ত আছে। অগ্র হানের শিবনির্দ্ধাল্য অগ্রাহ্ম, কিন্তু ভূবনেশ্বরের নির্দ্ধাল্য কথনও কেহ পরিত্যাগ করে না, যাত্রিমাত্রেই পরম ভক্তির সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে। যেমন জগরাথের অরভোগ আচণ্ডাল ব্রাহ্মণ সকলে একত্র বসিয়া আহার করিতে পারে, লিঙ্গরাজের ভোগও সেইরপ ব্রাহ্মণ শূদ্র সকল জাতিকেই একত্র ভোজন করিতে দেখা যায়। নীচজাতি-ম্পৃষ্ট হইলেও লিঙ্গরাজের ভোগ কথন অপবিত্র হয় না

নিত্যসেবা ব্যতীত লিঙ্গরাজের দ্বাদশ যাত্রা ও উপযাত্রা হইয়া থাকে।

ঘাদশ যাত্রা যথা—১ম মার্গনীর্ষের কৃষ্ণ-জন্মান্টমীতে প্রথমান্টমা যাত্রা, ২য় প্র মাসের শুক্রাষন্ঠীতে প্রাবরণোৎসব, ৩ পৌষ-পূর্ণিমার পুষ্যযাত্রা, ৪ মকর-সংক্রান্তিতে মৃতকম্বল-যাত্রা, ৫ মাঘসপ্তমী-যাত্রা, ৬ শিবরাত্রি, ৭ চৈত্রমাসে অশোকা-ইমী, ৮ চৈত্রমাসের শুক্রা চতুর্দশীতে দমনভঞ্জিকা, ৯ বৈশাপ্র অক্ষরতৃতীয়া চলন্যাত্রা, ১০ আয়াঢ়ের শুক্লাষ্ট্রমীতে পরশু-রামান্টমী যাত্রা, ১১ ঐ শুক্লা চতুর্দশীতে শয়নচতুর্দশীযাত্রা, ১২ শ্রাযণের শুক্লাচতুর্দ্দশীতে পবিত্রাব্যোপণযাত্রা। কার্ত্তিকমানে যমদ্বিতীয়া ও উত্থানচতুর্দশীযাত্রা হইয়া থাকে।

উপযাতা—অগ্রহায়ণে ধনুসংক্রান্তি, মাঘে বসন্তপঞ্চমী अ और प्रकारनी, का ब्रुटन कि निवाजी अ त्नानवाजी, किटज ঁবাসন্তীপূজার সময় নবপত্রিকা, জৈয়েটে শীতলাষ্ঠী, ভাজে জন্মাষ্টমী ও গণেশচতুর্থী, আখিনে যোড়শদিনপর্ব্ব ও দশহরা, এবং কার্ন্তিকে কুমারোৎসব হইয়া থাকে।

[ ভূবনেশ্বর সম্বন্ধে অপরাপর বিবরণ একাম শব্দে দ্রন্থবা। ] ভবনেশ্বরী (স্ত্রী) ভূবনভ ঈশ্বরী। দশ মহাবিভার অন্তর্গত ८मवीरङम ।

"কালী তারা মহাবিদ্যা ধোড়ণী ভুবনেশ্বরী।" ( তন্ত্রসা• ) প্রাণতোষিণীতে লিখিত আছে,—পুরাকালে ভগবান্ ব্রহ্মা যখন জগৎ স্থষ্টি করিবার জন্য তপদ্যায় নিমগ্ন হন, তথন এই পরমাশক্তি পরমেশ্বরী তাঁহার তপস্যার সম্ভুষ্ট ছইয়া टैठव मारमत ७ का नवमी जिथिए जाविर्ज् व स्टेग्ना हिल्लम।

"অথ শ্রীভূবনাং বক্ষ্যে ত্রৈলোক্যোৎপত্তিমাতরম্। পুরা ব্রহ্মা জগৎস্রষ্টুং তপোহতপ্যত দারুণং। তপদা তদ্য সম্ভণ্টা শক্তিঃ দা পরমেশ্বরী। চৈত্র শুকুনবম্যান্ত উৎপন্না তারিণী স্বয়ং॥" ( প্রাণতোষিণী ) ব্হমপুরাণে ইনি আঙ্গিরসবংশীয়দিগের কুলদেবতা বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।

''দিদেশাঙ্গিরসং বংশে স দেবীং ভুবনেশ্বরীং" (ব্রহ্মপুং ১৮।৪) [ দশমহাবিদ্যা মহাবিতা ও শক্তি শব্দেদেখ।]

ভবনেশ্ববী কবচ ( খ্রা ) তন্ত্রদারোক্ত ধারণীয় কবচভেদ। जुत्र नश्री (जत्री (खी) जाखाक रेज्यतीराजन। ভ্ৰনেষ্ঠা (পুং) মায়াতংকার্য্যাত্মকে ভ্ৰনে ভূতজাতে তিঠতি উপহিতঃ সন্ বৰ্ত্ত ইতি ভুবনে স্থা-বিচ্, তৎপুরুষে ক্লতি वहनमिणि मश्रमा। जनूक् ठठः यदः। मर्सवाभी भत्रमाया। ( অথর্ক ২।১।৪ )

ভুবনৌকস্ (পুং) ভুবনে ওকঃ স্থানং যক্ত। ভুবনবাসী। ভুবন্তি (পুং) ভুবং তনোতি তন-বাহত তি, মুম্। ভূমগুল-বিস্তারক। "বৃক্ষাণাং পতয়ে নমো নমো ভুবস্তয়ে" ( শুক্লযজু॰ ১৬।১৯ ) 'ভূবস্তিভূ মণ্ডলবিস্তারকঃ' (বেদদীপ )

ভুবন্য (পুং) ভবতীতি (কন্মাচ ক্ষিপেশ্চ। উণ্ ৩)৫১ ) ইতি চকারাৎ ভূতো রপি কয়াচ্। ১ স্থা। ২ অগ্নি। ৩ চন্দ্র। (त्मिनि ) ४ श्रञ्। (उँज्वन)

ভুবপতি ( পুং ) অগ্নির ভ্রাত্ভেদ। "ভূবপতয়ে স্বাহা" ( শুক্ল-

যজু 
।২ ) 'ভূবপত্যাদয়স্তরোহগে ভ্রতিরঃ' ( বেদদীপ 
) ২ ভুবলোকপতি।

ভুবস্ ( অব্য• ) ভবতীতি ভূ ( ভূরঞ্জিভ্যাং কিং। উণ্ ৪।২১৬ ) ইতি অস্ত্ৰন্, সচ কিং। ১ আকাশ। ( হেম) ২ মহাব্যান্ততি ভেদ।

"অকারফাপ্যকারঞ্চ মকারঞ্চ প্রজাপতিঃ। বেদত্রয়ান্নিরছহৎ ভূর্ত্বর্স রিতীতি চ ॥" (মহু ২।৭৬) ভুবলৈ ক (পুং) ভুবশ্চাসৌ লোকশ্চেতি। ভূরাদি সপ্ত লোকের অন্তর্গত দিতীয় লোক।

"ভূমিস্থ্যান্তরং যচ্চ সিদ্ধাদিমুনিসেবিতাম।

ভুবলে কিন্তু সোহপ্যক্তো দ্বিতীয়ো মুনিসত্তম ॥"(বিষ্ণুপুং২।৭অ০) ভূমি ও স্থা্যের মধ্যবর্ত্তী যে স্থান তাহা ভুবলে কি কা দ্বিতীয় লোক নামে অভিহিত। এই লোক সিদ্ধাদিগণ ও মুনিগণ কর্ত্তক সেবিত। পৃথিবীর বিস্তার ও পরিমগুল যে পরিমাণ, ভুবলে কিরুর বিস্তার ও পরিমণ্ডলও তদ্ধপ।

ভূবস্পতি (পুং) ভূবে লোকস্বামী। (অথর্ব ১০।৫।৪৫) ভুবিষ্ঠ ( ত্রি ) ভুবি তিষ্ঠতি স্থা-ক, অলুক্ সং ততঃষত্বং। ভুবি স্থিত, পৃথিবীস্থিত।

"মাং শ্রান্তবাহমরয়ে। রথিনং ভুবিষ্ঠং।

ন প্রাহরন্ যদস্ভবে নিরস্তচিত্তাঃ ॥" ( ভাগ 
১।১৫।১৭ ) ভুবিস্ (ক্লী) ভবতীতি ভবতাম্মিন্ রক্লাদীনি বা ভূ-(ভুবঃ কিং। উণ্ ২।১১৩। ) ইতি ইসিন্, সচ কিং। সমুদ্র। (উজ্জ্ল) ভুবিস্পৃশ্ (তি) ভুবি স্পৃশতি স্পৃশ্-কিপ্, অলুক্সমাস। পৃথিবীতে স্পর্শকারী।

"নাসাং ববো ব্যতমা ভুবিস্পৃক্ পুরীমিমাং বীরবরেণ সাকম্ ॥" ( ভাগ ৽ ৪!২৫।২৯ ) ভুলুয়া, বর্ত্তমান নোয়াধালি জেলার প্রাচীন নাম। এখানে বারাহী-দেবী-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। (দেশাবলী) [ নোয়াথালি দেথ। ]

ভুলেশ্বর, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর পুণাজেলার মালশিরা-গ্রামস্থ শিবলিঙ্গভেদ। এই স্থপ্রাচীন দেবমন্দির প্রস্তর-নির্শ্বিত ও অষ্টকোণাকার। ভার্গব স্বামী নামা জনৈক ব্যক্তি ইহার সভামগুপ নির্মাণ করিয়া দেন। প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে এই মন্দিরটী নির্মিত হইয়াছিল। প্রতিবংদর প্রাবণী সংক্রান্তিতে এথানে একটা মেলা হইয়া থাকে।

ভুপ্ততী, (ভূষণ্ডী) পুরাণবর্ণিত ত্রিকালজ্ঞ কাকবিশেষ। প্রবাদ, এই কলির ভুগুণ্ডী আবহমান কাল বিভ্যমান থাকিয়া জগতের যাবতীয় ঘটনাপরম্পরা নিরীক্ষণ করিয়া আসিতে-ছেন। কুরুক্তেত-মহাসমরের অবসানে ভগবান

XIII

ভূশুগুীকে রণবার্ত্ত। জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি উত্তরে বলিয়াছিলেন যে, সত্যযুগের শুস্ত-নিশুস্ত-যুদ্ধে বিনা আয়াসে তিনি
দৈত্যরক্ত পান ও মাংস ভক্ষণ করিয়াছিলেন। ত্রেতাযুগের
রাম রাবণ-যুদ্ধে তাঁহাকে অল্প পরিশ্রম স্বীকার করিতে
ইইয়াছিল। কিন্তু এই কুরুপাপ্তবযুদ্ধে তাঁহার কন্তের সীমা
ছিল না। এতদ্বারা বুঝা যায় যে, শুস্তসংহার কারণ
দেবদানবযুদ্ধ জগতের একটা মহতী ঘটনা। রাক্ষসপতি
রাবণনিধনব্যাপার সামরিক মহাঘটনার বিতীয় স্থান অধিকার
করিয়াছে এবং এই তৃতীয় কৌরব যুদ্ধ পূর্ব্ব হুইটী বুদ্ধ
অপেক্ষা অনেকাংশে হান। যোগবাশিষ্ঠরামায়ণের নির্বাণপ্রকরণের পূর্ব্বভাগে ১৫-২৭ অধ্যায়ে ভুশ্ভণ্ডীর উপাখ্যান
সবিস্তার লিপিবন্ধ হইয়াছে।

পুরীধামস্থ স্থপ্রসিদ্ধ জগনাথ-মন্দিরের সন্নিকটে ভূশুগুী কাকের প্রস্তর-মূর্ত্তি স্থাপিত আছে। উক্ত মূর্ত্তি চতুষ্পদ বিশিষ্ট। [জগনাথ দেখ]

ভূগুণ্ডীর এই সর্বজ্ঞতা প্রচারিত থাকায় বর্ত্তমান বিচক্ষণ ব্যক্তিমাত্রকেই শ্লাঘা করিয়া 'কলির ভূগুণ্ডী' শব্দে অভিহিত করাইয়া থাকে।

ভূষ গুী (স্ত্রী) পাষাণক্ষেপণার্থ চন্দ্রময় চন্দ্ররপ অস্ত্রভেদ।
(ভারত ১/২২৭ অও নালকণ্ঠ)

"ততঃ পরিঘনিস্তিংগৈঃ প্রাশশূলপরশ্ববিঃ।
শক্তৃাষ্টিভিভূ ষণ্ডীভিশ্চিত্রবাজৈ শবৈরপি॥"(ভাগ•৪।১০।১১)
ইহা প্রাচীন আর্য্য হিন্দুগণের একটী যুদ্ধান্ত্র, ছুড়িয়া
বা ফেলিয়া মারিতে হয়। ইহা বাহুত্রয় পরিমিত লম্ব, গ্রন্থিযুক্ত ও স্থূলকায়। ইহার বর্ণ ক্রফ্সর্পের ভায় উগ্রদর্শন।
পাতন ও ঘূর্ণননামক গতিদ্বয় ইহার ক্রেপণানুগত।

"ভূষতী তু বৃহদ্গ্রন্থির হিদ্দেহঃ স্থমৎসরঃ॥ বাহু ব্য়সমুৎসেধঃ কৃষ্ণসর্পোগ্রবর্ণবান্। পাতনং ঘূর্ণনঞ্চেতি দে গতী তৎসমাশ্রিতে॥" (ধহুর্কেদ)

ভুসড়ি (দেশজ) > শ্কর। ২ বীজকোষ।
ভুসা (দেশজ) > বর্তিকার ধুমোখিত মসী। ২ ধান্তাদির তুষ।
ভুসাবল,বোধাই প্রেসিডেন্সীর থানেশ জেলার অন্তর্গত একটী
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ৫৭> বর্গ মাইল। তাপ্তী,পূর্ণা,বাঘর,পূর,
ভগবতী ও স্থণী নদী ব্যতীত এথানে চাসবাসের স্থবিধার জন্ত বিসহস্রাধিক কৃপ থনিত আছে। নদী-তীরবর্তী স্থানবিশেষে উর্বরতা ও শস্ত প্রাচুর্য্য পরিলক্ষিত হইলেও, অপরাপর স্থানসমূহ আম্র, বাবুল প্রভৃতি বনমালায় পরিবেষ্টিত দেখা
যায়। স্থানীয় স্বাস্থ্য নিতান্ত মন্দ নহে। কেবল মাত্র পূর্ণা ইইতে স্থণী নদীর পার্বতা ভূতাগ পর্যান্ত স্থান রোগের আকর বলিয়া গণ্য। রোগের প্রাবলা ও মৃতের আধিকা হেতু এই স্থান জনশৃত্য হইয়া পড়িয়াছে। এই উপবিভাগে ৩টা নগর ও ১৮৫ থানি গ্রাম আছে।

ভুদী (দেশজ) দাইল প্রভৃতির তৃষকে ভুদী কহে।
ভুদীমাল (দেশজ) বাণিজ্য ব্যাপারে ছোলা, তিদি, সরিষা,
যব, গম, প্রভৃতিকে ভুদীমাল কহে।

ভূ, ১ সত্তা। ২ প্রাপ্তি। ভাদি • পরদৈ • অক • সেট্, প্রাপ্তার্থে 
উভয় • সক • । লট্ ভবতি, ভবতঃ, ভবস্তি। আম্মনেপদে
ভবতে, ভবেতে, ভবস্তে। বিধিলিঙ্ ভবেৎ, ভবেত। লোট্
ভবতু, ভবতাং। লঙ্ অভবং, অভবত। লুঙ্ অভূং, অভূতাং,
অভূবন্। অভবিষ্ঠ, অভবিষাতাং অভবিষত। লিট্ বভূব,
বভূবে। লুট্ ভবিতা। আশীলিঙ্ ভূয়াৎ, ভবিষীষ্ট। সন্
যঙ্ বোভূয়তে বুভূয়তি। যঙ্ লুক্ বোভবীতি বোভোতি। নিচ্
ভাবয়তি। লুঙ্ অবীভবং।

"ভবতে গুরিতক্ষয়ং যথোকৈঃ ক্রতুভিভাবয়তে নাগলোকম্। ভবতি ত্রিদশৈশ্চ পূজিতো ষস্থাবৎ ভাবয়তি দ্বিশ্চ সর্বান্॥" (কবির৽)

অধি+ভূ= আধিক্যরূপে ঐশ্বর্য। অয়ৄ+ভূ= অয়ুভব,
ইহা এক প্রকার জ্ঞানভেদ। এই অর্থে সকর্মক। আজর+
ভূ= তিরোভাব, অক•। অভি+ভূ= তিরস্কার, ২ আক্রমণ।
সকর্মক। 'অভিভবতি শক্রন্'। আবিস্+প্রাহ্ম্+ভূ= প্রথম
প্রকাশ। উদ্+ভূ= উৎপত্তি। অকর্মক। তিরস্+ভূ=
অন্তর্ধান, স্থিত বস্তর কারণরূপে অবস্থান। পরা+ভূ=
অস্তর্মান, স্থিত বস্তর কারণরূপে অবস্থান। পরা+ভূ=
অস্তর্মান, পরাভব। পরি+ভূ=পরিভব, তিরস্কার। প্রতি+ভূ
= ভূল্যরূপ ভবন,প্রতিভূ। বি+ভূ= ব্যাপ্তি, বিভূ। বি+অতি
+ভূ=পরস্পর ভবন। আত্মনে• সক•। "ব্যতিভবতে অক্
মিল্ই" (বোপদেব) সম্+ভূ= যোগ্যত্ব। প্র+ভূ= ক্রম্ব্যা।
অক•। 'ধনে প্রভবতি ধননীষ্টে ইত্যর্থ'। সম্+ভূ= সম্ভব।
নিশ্চিত প্রায় বিষয় অক•।

'ষজে বিভা সম্ভবতি, ষজে সতি বিদ্যা প্রায়েণ নিশ্চিতমিত্যর্থঃ।' ভূ, প্রাপ্তি। চুরাদি আত্মনে সক দেট্। লট্ ভবয়তে। লুঙ্ অবীভবত।

ভূ (অব্য°) ভূ-কিপ্। রসাতল। (হেম)
ভূ (স্ত্রী) ভূ-আধারে কর্ত্তরি অপাদানে বা কিপ্। > পৃথিবী,
ভূমি। ২ স্থানমাত্র।

''যজ্ঞ ক্ৰয়ো বদতাং বাদিনাং বৈ। বিবাদ-সংবাদভূবো ভবস্তি॥" ( ভাগং ৬।৪।৩১ ) ৩ যজ্ঞাগ্নি। ( জটাধর )

স্থাই আদা (দেশজ) ভূমি আদ্রক,আদ্রকভেদ। (Hedychium angustifolium.) [আদা দেখ।]

ভূঁই (দেশজ) ভূমি। ভূমি শদের অপত্রংশ।

ভূই আমলকী (দেশজ) গুলাভেদ (Flacourtia cataphracta)।
ভূই একড়া (দেশজ) ওকড়া বা গুলাভেদ।(Verbena nodiffora.)
ইহাতে এক প্রকার সালার আছে।

ভূঁইকম্প (দেশজ) ভূকম্প, ভূমিকম্প।

ভূঁইকামড়ি (দেশজ) গুলভেদ (Convolvulus reciformis)। ভূঁইকুমড়া (দেশজ) ভূমিকুমাও। (C, paniculatus) ভূঁইচাপা (দেশজ) ভূমিচপাক (Kæmpferia rotunda)। ভূঁইচাতী (দেশজ) ছ্যাকভেদ।

ভূঁইজাম (দেশজ) ভূমিজমূ (Premna herbacea,)

ভূঁই ড়ালিম (দেশজ) ডালিমভেদ। [দাড়িম্ব দেখ।]
ভূঁই ড়ুমুর (দেশজ) একপ্রকার ডুম্বর গাছ। (Ficusrepens) [ড়ুমুর দেখ।]

ভূঁইমালি (ভূম্বন্দর), পূর্ববঙ্গবাদী কৃষিজীবী নিক্নষ্টজাতি-वित्मय। পाकौवहन ও मामत्रु हि हेशामत्र अधान উপজीविका। ভাহাদের আকৃতি প্রকৃতি ও কার্য্যাদি লক্ষ্য করিলে অনুমান इय (य, जाहाताहे शृक्षकात्न वाक्षत्र आपिम अधिवामी हिन। পরে হিন্দুধর্মের প্রসার-প্রসঙ্গে তাহারা ক্রমশঃই হিন্দুর ক্রিয়া-কলাপ ও রীতিনীতি অভ্যাস করিতে শিবিয়াছে। দিনাজপুর প্রভৃতি উত্তর-পূর্ব্ববঙ্গে তাহারা হাড়ার সমশ্রেণী বলিয়া গণ্য। ঢাকার ভূঁইমালিগণ বলে যে, তাহারা এক সময়ে শূদ্র ছিল, পরে আপনাদিগের কর্ম্মফলে এরূপ হীনবর্ণর লাভ করিয়াছে। প্রবাদ. একদা হরপার্বতা ভক্তবুন্দের পরিতৃষ্টির জন্ম মত্যধামে আগমন करत्रन। मकन জाতिই দেবীর মোহিনীমূর্ত্তি দন্দর্শনে তৃপ্ত হইয়াছিল, কেবলমাত্র জনৈক হুর্ভাগ্য ভূঁইমালি অফুট স্বরে বলিয়াছিল যে, 'যদি আমি এরপ রূপবতী যুবতী পাই, তাহা হইলে সকল প্রকার নিকৃষ্ট কর্ম করিতে প্রস্তুত আছি ?' দেবা-দিদেব ঐ কথা শ্রবণ করিয়া তাহাকে একটা রূপ-গুণবতী ভার্য্যা প্রদানপূর্বক ঝাড় দাররূপ নিকৃষ্ট কর্মে নিয়োগ করেন। তদবধি তাহারা এইরূপ নিক্ষ্ট কর্মই করিয়া আসিতেছে।

তাহাদের মধ্যে বড়ভাগিয়া ও ছোটভাগিয়া নামে ছুইটা স্বতন্ত্র থাক আছে। উহাদের পরস্পারের মধ্যে বিবাহাদি দামাজিক আচার ব্যবহার প্রচলিত নাই। প্রথমোক্ত ভূঁইমালি-গণ কৃষি, গীতবাত্ত ও পালীবহন প্রভৃতি কার্য্য করে, কিন্তু

শেষোক্ত শ্রেণীর ভূঁইমালিগণ ময়লা ফেলার কার্য্য করিয়া থাকে। তাহারা ডোম, মেহতর বা হালালখোর প্রভৃতির ভায় নিক্ট কার্য্যে লিগু হয় না বা আপনাদের রমণীগণকে তদ্রপ নিক্ট কার্য্যে নিয়োজিত করে না। ত্রিপুরা-রাজ্যের সরাইল্বাসী ভূঁইমালিগণ শুকর পোষে, তাহারা অভাভ ভূঁইমালি কর্তৃক স্বশ্রেণী মধ্যে গৃহীত হয় না।

পূর্ব্বোক্ত ছই শ্রেণী ব্যতীত, মিত্রদেনী-বেহারানামে তাহাদের একটা থাক আছে। তাহারা বলালদেনাত্মজ মিত্রদেন-নির্দিষ্ট বাঙ্গালার আদিম বেহারার জাতি বলিয়া পরিচয় দেয়। সম্ভবতঃ তাহারা দেনরাজাদিগের সময় হইতে বেহারার কার্য্য করিয়া আদিতেছে, তাহাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ক্ষিজীবি। অনেক হিন্দু-পরিবার তাহাদের মধ্য হইতে ভূত্যগ্রহণ করিতে কুন্তিত হন না। একই ব্রাহ্মণ তাহাদের পরস্পরের যাজকতা করিলেও বড়ভাগিয়াগণ মিত্রদেনীদিগকে ঘূণা করে, কথন উভয়ে একত্র আহার করে না।

কীর্ত্তন ও গাঁতবাছব্যবদা ছাড়িয়া দিয়া এখন তাহারা থামে থামে চোকীদারী কার্য্যে নিযুক্ত হইতেছে। গ্রামের প্রীবৃদ্ধির জন্ম অনেকে জমিদার বা গ্রাম্য পঞ্চায়ত কর্তৃক ঝোড়-জঙ্গল-পরিষ্কার, পথঘাট-নির্ম্মাণ, ঝাড়ুদার ও মৃত্ত জীবদেহ গ্রামের বাহিরে লইয়া যাইবার জন্ম নিযুক্ত হইয়া থাকে। গ্রামস্থ পাত্রের বিবাহে তাহারা একটাকা ও পাত্রীর বিবাহে আটআনা পয়দা পাইয়া থাকে। বিবাহের সময় তাহারা মসালচীরও কার্য্য করে। হিন্দুর আলয়ে ভূঁইমালি ঝাড়ুদারের কার্য্য নিষিদ্ধ, কারণ তাহাদের পদার্পণে গৃহাদি অপবিত্র হয়; কিন্তু তাহাদের বালিকা কন্মা (দাসী বা ছুক্রী নামে অভিহিত) কোন কোন গৃহস্থের প্রাঙ্গণাদি পরিষ্কারকার্য্যে নিয়োজিত হইয়া থাকে। তাহাদের রমণীগণ সাধারণতঃ ধাত্রীকার্য্য করে। কথন কথন তাহারা গৃহস্থের নিত্যব্যবহার্য্য বাসনাদি মাজিয়া ধুইয়া দিয়া যায়।

হিন্দু-গৃহে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে তাহারা বেদী প্রস্তুত করে।
ছুর্নোৎসব প্রভৃতি কার্য্যে তাহারা প্রাঙ্গণভূমি পরিষ্ণার করিয়া
গোময় লেপন করিয়া দেয়। সন্ধ্যাকালে দেবপ্রদান্ত বলির ভাগ
তাহারা ব্যতীত অপরে গ্রহণ করিতে পারে না। বাস্ত-পূজা ও
গৃহ-নির্মাণ প্রভৃতি কার্য্যেও তাহাদের সাহায্য আবশ্যক।

ঢাকা ও ব্রহ্মপুত্রনদের প্রাচীন থাতবাসী ভূঁইমালিগণের মধ্যে পরাশর ও আলম্যান গোত্র প্রচলিত আছে। তাহারা স্বগোত্রে বিবাহ করে না, বিবাহে নিম্নপ্রেণীর ব্রাহ্মণ তাহাদের পৌরোহিত্য করে। তাহারা সাধারণতঃই বৈষ্ণব, শ্রীরুষ্ণ তাহা-দের প্রধান উপাস্ত দেবতা। প্রায় সকল হিন্দুপর্লই তাহারা পালন করিয়া থাকে। এতন্তির থাজাথিজর ও পীর বদরের পূজা তাহাদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। আধাঢ় মাদের অমুবাচীর তিন দিন তাহারা ভূমিকর্ষণাদি করে না।

উচ্চশ্রেণীয় হিন্দুগণের ক্রিয়াকলাপাদি অনুসরণ করিয়া শুদ্রশ্রেণী বলিয়া পরিচিত হইতে চেষ্টা পাইলেও,তাহারা এখনও গ্রামের ভিতর থাকিতে পায় না। এখনও তাহারা জাতিগত নীচর্ত্তি লইয়া জীবন ধারণ করিতেছে। অক্যান্ত নিম্নশ্রেণীর আয় এখন তাহারা শুকরভোজন ত্যাগ করিয়াছে। ২০ বংসর পূর্ব্বে তাহারা চণ্ডালদিগের সহিত একত্র বসিয়া ভোজন করিত, কিন্তু এখন উচ্চ-সমাজে মিলিত হইবার আশায় তাহারা তাহাদের সাহচর্যা পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছে।

ভূঁইয়া, স্বনামখ্যাত ভারতবাদী জাতিবিশেষ। কিন্তু প্রকৃত-পক্ষে এই 'ভূঁইয়া' শব্দ জাতিবাচক কিনা, তদ্বিষয়ে জাতি-তত্ত্বিদ্গণের মধ্যে আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছে। পূর্বে আদাম হইতে পশ্চিমে রাজপুতানা এবং উত্তরে উত্তরপশ্চিম-প্রদেশ হইতে দক্ষিণে মাজাজ পর্যান্ত বিস্তার্ণ ভূভাগে ভূঁইয়া नामर्थम (अभीविरमर्थम वाम चाह्य। উर्शासन मकलनन মধ্যেই যে অনার্যারক্ত প্রবাহিত এরূপ নহে। রাজপুতানার ভূঁইয়া (ভূমিয়া)গণ রাজপুত, বেহারের ভূঁইয়া (ভূমীহার )গণ বাভন এবং পূর্ববঙ্গ ও আসামের ভূঁইয়া (বার ূঁয়া )গণের মধ্যে মুসলমান ও হিন্দুজাতির সমাবেশ থাকার তাঁহারা অনুমান করেন যে, এই ভূঁইয়া শব্দ জাতিগত না হইয়া বরং वाक्तिशं हिन। य मकन वाक्ति भूर्सकारन ज्ञानिरागर আসিয়া বন কাটিয়া বসতি করিয়াছে, তাহারা স্থানীয় জমিদার বা রাজার নিকট দেই ভূমির সত্ব লাভ করিয়া ভূঁইয়া নামে আখ্যাত হইয়াছিল। এখনও আসামের অনেক ভূম্যধিকারী ভূঁইয়া উপাধি রক্ষা করিয়া আদিতেছে।

এইরপে গাঙ্গপুর ও বোনাই সামস্তরাজ্যে, ছোটনাগপুর ও মানভূমে, কেঁউঝরে এবং লোহারডাগার মুণ্ডা, গুরাওন্ প্রভৃতি অনার্য্যজাতির মধ্যেও ভূমিজ বা ভূইয়া উপাধি দৃষ্ট হয়। প্রবাদ, বর্ত্তমান ভূইয়া নামধেয় অনার্য্যজাতির পূর্ব-পুরুষণণ এখানে আসিয়া সর্ব্ব প্রথমে বসবাস করে। যাহারা সেই সময়ে বহুবিভাগ পরিষ্কার করিয়া দেই ভূমি বন্দোবস্ত করিয়া লইয়াছিল, তাহারাই সম্ভবতঃ ভূমিহার, ভূইয়ার বা ভূইয়া আখ্যালাভ করিয়াছে। ক্রমে একস্থানে বাসনিবন্ধন এই শ্রেণীভূক্ত ব্যক্তিগণ এরূপ একটা স্বতন্ত্র আখ্যায় অভিহিত হইয়া আদিতেছে।

জাবিড়-শাথাভূক্ত যে অনার্য্য-সম্প্রদায় এইরূপে একত্র বুসবাস করিয়াছে,তাহারাও কালে ভূঁইয়া নামধারী জাতিরূপে গণ্য হয়। হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি জাতি বা বংশের উপাধিধারী ভূঁহয়াদিগকে ছাড়িয়া ছোটনাগঁপুর-অধিত্যকার দক্ষিণস্থ গান্ধপুর, বোনাই, কেউঝর ও বাম্ড়া প্রভৃতি সামস্তরাজ্যবাসী ভূঁইয়াদিগের জাতিতত্ব আলোচনা করিলে, শেষোক্তদিগকেই প্রকৃতপক্ষে ভূঁইয়া জাতি বলা যায়। সিংহভূম, হাজারিবাগ ও দক্ষিণবেহারে মুসাহারনামক ভূঁইয়াদিগের প্রতিপত্তি দেখা যায়।

মীর্জাপুরবাদী ভূঁইয়াগণের উৎপত্তিসম্বন্ধে এইরূপ একটা কিংবদন্তী প্রচলিত আছে:—মোম ও কুন্তনামক ঋষিদ্বের যথাক্রমে ভদ্র ও মহেশ নামে হুই পুত্র ছিল। তন্মধ্যে ভদ্র মগধের বিজন অরণ্যে গমন করিয়া তপশ্চর্যায় নিযুক্ত হন। মহেশও তাঁহার দেবার জন্ত বনগমন করেন। প্রত্যাহ মহেশ বনমধ্যে গমনপূর্বক ফলমূল আহরণ করিতেন। অর্দ্ধেক আপনি ভক্ষণ করিয়া অপরার্দ্ধ লাত্দেবার্ধ রাথিয়া দিতেন। যে নিম্নতরুমূলে ভদ্র ধ্যানে নিরত হইয়াছিলেন, একদা তিনি কুধাবশে তাহারই ছাল ভক্ষণ করিলেন। তদবধি তিনি নিম্বন্ধিয় নামে থ্যাত হন।

এইরপ কঠোর তপশ্চর্যায় দাদশবর্ষ কাল অতিবাহিত হইলে, ভগবান্ তাঁহাকে ছলন করিবার জন্ম জনৈক অগ-নক অগ-বিভাধরীকে প্রেরণ করেন। নিম্নথমি তাহার সেবা ও রূপদর্শনে কামাভিভূত হইয়া তাহার সহবাস করিলেন। এই সংযোগদলে তাঁহার সাত পুত্র হয়। ঐ সাত পুত্রের বংশ হইতে মগহিয়া, তীরবাহ, দগুবার, ধেলবার, মুসাহার, ভূঁইহার বা ভূঁইয়ার জাতির উৎপত্তি হয়। উক্ত ঋষি হইতে উৎপত্তি হইয়াছিল বলিয়া ভূঁহয়াগণ আপনাদিগকে ঋষিয়ান্ ভূঁইয়া নামে অভিহিত করিয়া থাকে। মীর্জাপুরী-ভূঁইয়াগণ মুসাহার ও ভূমিহারদিগের সহিত আপনাদের আত্মীয়তা স্থাকার করে; কিন্তু ছোটনাগপুরে ভূঁইয়াদিগের সহিত কোন সম্পর্ক আছে বলিয়া স্থাকার করে না। শেষোক্ত স্থানের ভূঁইয়াগণ শমুক হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা করে এবং কোন কোন স্থানের ভূঁইয়াগণ কোল, গাঁওতাল বা থাসিয়া জাতির স্থায় আপনাদের উৎপত্তি-কাহিনী প্রকাশ করিয়া থাকে।

গালপুর ও বোনাইবাসী ভূঁইয়াগণ ঘোর ক্ষবর্ণ, বলিষ্ঠ, স্থাঠিত, মধ্যমাকৃতি ও কর্ম্মঠ। অতিশন্ধ পরিশ্রমেও তাহারা কাতর হয় না। তাহাদের চতুরস্র মুথাকৃতি, নাসা, গণ্ডাস্থি, হয়, দম্ভ ও চিবুকাস্থি লক্ষ্য করিলে সমতলবাসী বলিয়াই অনুমিত হয়। আবার কেঁউঝরবাসী পার্কতীয় ভূঁইয়াগণের আকৃতি অনেকাংশে তুরালীয়বং। তাহাদের প্রশন্ত মুথ, পৃষ্ট অধ্যোষ্ঠ, ক্ষুদ্র কপাল ও চক্ষু প্রভৃতি হহতে তাহার বিশেষ

প্রমাণ পাওয়া যায়। পূর্বোক্তের ন্যায় কেউঝরা ভূঁইয়াগণও বলিষ্ঠ এবং ক্ষুদ্রাকার। মীর্জাপুরীদিগের সহিত কেউঝরী-দিগের অনেক সাদৃশু লক্ষিত হয়।

निःहज्दात पिक्षण्य ज्रंदेशांगण भवन-वः स्व। 'भवन काभूर' विनिश्च व्याभनात्मत भित्रित्र त्वर । विद्यादात पिक्षण्य
प्रमाशात इहेर्ज लाशात्रजांगात पिक्रित्र वे खाहेर-भाहेक भग्ने छ।
प्रमाशात इहेर्ज लाशात्रजांगात पिक्रित्र वे खादिर-भाहेक भग्ने छ।
प्रमाश शानवांगी ज्रंदेशांगण स्विभूनि वा स्विश्वामन्तक व्याभ
त्वत क्वाणिनिर्वाठक हिन । काल त्वरे स्वक्त (ज्ञूक)
जाशात्मत ज्ञाणिनिर्वाठक हिन । काल त्वरे स्वक्त (प्रमुक्त वा भूकि हहेर्जहा । यह अवापम्य
पाशहे थाकूक ना त्वन, यज्ञाता व्ययमान इत्र त्वर प्रमित्र वाशहेर थाकूक ना त्वन, यज्ञाता व्ययमान इत्र त्वरात छ।
त्वाहात्रजांगात भार्वज्ञ व्यक्ति मामस्वतांजा यवर त्वरांत छ।
तिवक्त हिन । विज्ञित्र स्वानिवक्तन भत्रम्भत्तत मत्या वाना
विषय भार्यका यवर प्रजानिवक्तन भत्रम्भत्तत मत्या व्यत्क कालात्र विषय प्रमुक्ति हहेशाह ।

বাঙ্গালার ভূঁইয়াদিগের সামাজিক অবস্থান নির্ণয় করা স্থক্ঠিন। স্থানবিশেষে অবস্থার পরিবর্ত্তনহেতু তাহারা স্বতন্ত্র শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছে। উড়িয়ার সামস্তরাজ্যস্থ ভূঁইয়াগণ পরস্পরের মধ্যে আদানপ্রদান করিয়া পূর্বপুরুষাজ্ঞিত ভূসপ্পত্তিসমূহ আপনাদিগের আয়ত্তাধীন রাখিয়া একটি স্বতন্ত্র দলভুক্ত হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও, আপনাদের সামাজিক রীতিনীতি পরিত্যাগ করিতে পারে নাই। এখনও সন্দারের অধীনস্থ দলপতিদিগের নিকট হইতে যুদ্ধবিগ্রহে সাহায়্য পাইবার প্রত্যাশায় সকলকেই পূর্বেপ্রথামত ভূমিদান করিয়া থাকেন। এইয়পে ভূমিলাভ করিয়া উড়িয়ার খণ্ডাইত-সম্প্রদায় দলব্যাপ্রস্থা হইয়া সমাজে সমধিক সমূলত হইয়াছে এবং সমাজে প্রধিক নিরুষ্টলাতিত্রের পরিচয় দিতে স্বাকৃত হয় না।

উাড়িয়া-রাজবংশের উন্নতিসময়ে সৈনিকর্ত্তি অবলম্বন করিয়া থণ্ডাইং প্রভৃতি সভ্যতার সোপানে আরোহণপূর্বক সমাজে যেরূপ প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছে; বেহারে তাহাদের সহ-যোগিগণ উপনিবেশ স্থাপনের পর সেরূপ প্রশস্তক্ষেত্র না পাওয়ায় পূর্ববিং বহাসভাবই বহন করিতেছে। এথানে তাহারা ভূমিলাভে বঞ্চিত হওয়ায় বাভন ও রাজপ্তদিগের

এখনও অনেক পার্ক্তীয় বন্যজাতির মধ্যে গাছ, পাহাড়, তেক, শুকর
 প্রভৃতি হইতে জাতীয় নামকরণ প্রচলিত রহিয়াছে।

অধীনে কৃষি বা অন্তান্ত কর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য হইয়াছে।
এখানে তাহারা অনার্যারীতি-অনুসারে মেঠো ইন্দুর
ধরিয়া থাইত বলিয়া হিন্দুদিগের নিকট মুসাহার নামে পরিচিত
ইইয়াছে। বিদেশে আসিয়া সামাজিক স্মবস্থার হীন
হংলেও তাহারা ভূঁইয়া নামের গৌরব পরিত্যাগ করে নাই,
কিন্তু থপ্তাইতগণ সমাজে প্রকৃষ্ট স্থান-লাভাশায় মুণার সহিত
সেই নাম বর্জন করিয়াছে।

কেউঝরের ভূঁইয়াদিগের মধ্যে মাল, দণ্ডসেন, থটি ও রাজকুলী নামে ৪টী স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়। রাজবংশের সহিত সংস্রব থাকায় শেষোক্ত থাকের নাম রাজকুলী হইয়াছে। শুনা যায়, প্রায় ২৭ পুরুষ পূর্কে ভূঁইয়াগণ জনৈক ময়ুরভঞ্জ রাজপুত্রেক অপহরণ করিয়া আপনাদের রাজা করে। ঐ রাজপুত্রের ওরসে ভূঁইয়া-রমণীর গর্ভে যে পুত্র জন্মে তাহারাই রাজকুলী নামে খাতে।

मीर्जाभूती प्रेंद्रां निरात मर्था जीतवार, मगरिया, मखवात मरुरवात, मराठिक, मूनाशंत, प्रेंद्रशंत वा प्रेंद्रयात नात्म पाठि थाक पाइ। जमर्था लाशंत्रजांगा ७ मानप्रम प्रकल मखवात, मगरिया, मरुरवात, जीतवार ७ मूनाशंत-भाथा-प्रक प्रेंद्रयात वान तथा यात्र। खे ५ के ट्यांत नाम कार्या, प्रान वा जीविति स्वतंत्र नाम स्टेंट जम्मक स्टेंट श्रीत नाम कार्या, प्रान वा जीविति स्वतंत्र नाम स्टेंट जम्मक स्टेंट श्रीत विवाध जीतवार, मख-(वाद्राया ) कूणेनी विवाध मखवात्र, मगरि वाम तथा रह्म मगरिया, मूना (हेम्द्र) एक करत्र विवाध मृत्राशंत्र, मन्निवित्र वाम खत्वत्र निष्ठ विवाध मरुरवात। प्रान कार्या मरुरवात प्रान विवाध मरुरवात। प्रान विवाध मरुरवात विवाध मि मकन कार्या ध्रीत व्यात मन्निवि ह्य। विवाध मि मुनाहात्र निरात महिल जाहात्म विवाध मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र विवाध मि मुनाहात्र कार्या महिल जाहात्म विवाध मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या महिल जाहात्म विवाध मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या महिल जाहात्म विवाध मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मि मुनाहात्र कार्या महिल जाहात्म कार्या मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मि मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मि मुनाहात्र कार्या मुनाहात्र कार्या मि मुनाहात्र कार्य कार कार्य का

এথানকার তীরবাহ, দণ্ডবার ও মহৎবারের মধ্যে পরস্পর আদান প্রদান প্রচলিত আছে এবং মগহিয়া, মহঠেক,
ভূঁইয়ার বা ভূঁইহার ও মুসাহারগণ পরস্পারের মধ্যে পুত্রকন্তার বিবাহ দেয়। দকল সময়েই যে এই নিয়ম পরিরক্ষিত
হইতেছে, এরূপ নহে, কথন কথন তাহারা আপনাপন থাকের
মধ্যেও বিবাহ দেয়। স্বশ্রেণীস্থ তুই তিন পুরুষের মধ্যে
কোন বিবাহসম্বন্ধ না থাকিলেও সেই পরিবারের সহিত
বিবাহ-সম্বন্ধ-স্থাপনে কোন নিষেধ দৃষ্ট হয় না।

হাজারিবাগ ও সাঁওতাল পরগণার ঘাটবাল ভূঁইয়াগণ এবং টিকাইত ভূঁইয়াগণ ভূম্যধিকারী বলিয়া সমাজে উচ্চাদন লাভ করিয়াছে। তাহারা ক্রমশই স্থানীয় নিয়্মশ্রেণীর রাজ- পুত জাতির সহিত মিলিত হইবার চেষ্টা করিতেছে; এতদ্ভির দাঁওতাল-পরগণায় রায় ভূঁইয়া ও দেশবালী এবং মানভূমে কাত্রা, মুদাহার ও ধোরা ভূঁইয়া প্রভৃতি কয়টা থাক দৃষ্ট হয়।

शृद्विरे উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহাদের বিবাহসম্বন্ধে বিশেষ বিধিনিষেধ নাই। এক শ্রেণীর মধ্যে ছুই তিন পুরুষ কাটিয়া গেলে অথবা সেই পূর্বাতন সম্বন্ধ স্মৃতিপথ হইতে বিশ্বতিস্লিলে বিলীন হইলে, পুনরায় সেই পরিবারের সহিত বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হইতে পারে। পূর্ব্ব সম্পর্কের জত্য কিছুই আদে যায় না। এইজত্য বিবাহের পূর্বে তাহাদের জাতীয় পঞ্চায়ত বসে। বিবাহ বা শ্রাদ্ধকালে জ্ঞাতিকুটুম্বকে ভোজ না দিলে, স্বশ্রেণীবহিভূতি ব্যক্তির সহিত পানভোজন করিলে এবং ব্যভিচার-দোষ্ঠুষ্ট হইলে পঞ্চায়ত কর্তৃক সেই ব্যক্তিগণের দণ্ডবিধি নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। সাধারণতঃ এক্সান্বামী ভাত্বর্গকে ছাগ্মাস, মদিরা ও जा था ७ बाहर ज शांत्रित है साम्यन हरेल शांत्र। এरे জাতীয় পঞ্চায়তের দলপতি মহতো নামে খ্যাত এবং এই পদটীও সাধারণতঃ পিতৃপদানুসারী হইয়া থাকে। यদি কথন বালক মহতো দলপতি হন, তাহা হইলে পঞ্চায়ত কৰ্ত্তক আদিষ্ট হইয়া অপর এক ব্যক্তি তৎপরিবর্ত্তে কার্য্য করিয়া থাকে।

ইহারা ক্যাপুত্রের বিবাহের জন্ম দেশান্তরে পাত্র বা পাত্রী অন্বেষণে গমন করে না। এক স্থানে দলবদ্ধ হইয়া যে সকল ভূঁইয়া বাদ করে, তাহারা সামাজিক বিধিনিষেধ রক্ষা করিয়া আপনাদের মধ্য হইতেই পাত্র বা পাত্রী নির্কাচন করিয়া লয়। এক ব্যক্তি সমর্থ হইলে একাধিক পত্নী ক্রয় করিতে পারে। এ পত্নীগণ স্বামিগতে বিভিন্ন প্রকোঠে বাদ করিতে অথবা পিত্রালয়াদিতে ইচ্ছামত থাকিতে পারে। বিবাহের পূর্ব্বে ও পরে স্ত্রীলোকদিগের স্বাধীন ভ্রমণেচ্ছা বলবতী দেখা যায়। যদি কোন অবিবাহিতা বালিকা এইরূপ স্বাধীন ভাবে অবস্থানকালে স্বশ্রেণীর কোন যুবকের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আদক্ত হয়, তাহা হইলে কন্সার পিতা সাধারণ ভোজ দিয়া ঐ প্রণয়ীর সহিত প্রণয়িনী কন্তার বিবাহকার্য্য সম্পাদন করে। কিন্তু যদি সে অপর জাতীয় কোন পুরুষের সহিত গুপ্তপ্রেমে মজিয়া যায়, তাহা হইলে পঞ্চায়ত তাহাকে সমাজ হইতে বহিষ্কৃত করিষা দেয়। পিতা মাতার অভিমতেই পুত্র-কভার বিবাহ হয়। বালক বালিকার দাদশ বর্ষ পর্যান্ত বিবাহের কাল। ধনী ও নির্ধনের পক্ষে ক্রাপণ পাঁচ টাকা, ৪ দের চাউল, ২ দের চিনি ও ১ সের হরিদ্রা। বিবাহের পর বরকলা উভয়ের মধ্যে কেহ মূক, উন্মাদ, কুজ, ধ্বজভঙ্গ বা ভগান্ধ প্রকাশ পাইলে বিবাহবন্ধন ছিন্ন হইয়া যায়।

সামী বা স্ত্রীর চরিত্র পরম্পরে সন্দিহান হইলে বিবাহবন্ধন
ছিল্ল হইতে পারে, কিন্তু পঞ্চায়তকে এ বিষয়ে প্রকৃষ্ট প্রমাণ না
দেখাইতে পারিলে কোন উপায় নাই। স্বামিত্যাগের পর সেই
রমণী পুনরায় বিবাহিত হইতে পারে। কুমারী, বিবাহের পণ
দিতে অক্ষম এরূপ মৃতদার ব্যক্তি ঐ রমণীর পাণিগ্রহণে
সমর্থ। সাগাই প্রথামত তাহারা বিধবাবিবাহ করিতে পারে,
কিন্তু সে সময়ে ঐ স্ত্রীর শশুরপক্ষীয় লোকদিগকে এ বিবাহে
কেবলমাত্র পুত্রীকে একখানি সাড়ীদান ও স্বগৃহে স্বজাতিভোজ ব্যতীত অপর কোনরূপ নিয়ম পালন করিতে হয় না।
কনিষ্ঠ দেবর যদি জ্যেষ্ঠ জায়ার পাণিগ্রহণ ইচ্ছা না করে,
তাহা হইলে সেই বিধবা রমণী অন্তর্ন্ত্র স্বামিগ্রহণে সমর্থ হয়।

দেবরকে পরিত্যাগ করিয়া যে রমণী অপরকে বিবাহ করে, তাহার পূক্ষামীর ঔরসজাত পুত্র বা সম্পত্তির উপর অধিকার থাকে না। ঐ বালকগণ পিতৃব্যের অধীনে প্রতিপালিত হইয়া পিতৃ-সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। দেবর যদি জ্যেষ্ঠ-জায়া গ্রহণ করে, তাহা হইলে সে ভ্রাতৃস্পুত্রদিগকে পালন করিতে বাধ্য হয় এবং তাহারা সাবালক হইলে সম্পত্তির অর্দ্ধংশ নিজে লইয়া অপরার্দ্ধ ভ্রাতৃপুত্রগণকে প্রদান করিয়া পৃথক্ হয়া

তাহাদের মধ্যে দত্তকগ্রহণের ব্যবস্থা স্বতস্ত্র। ত্রাতৃষ্পুত্র বা দোহিত্রকে দত্তক লইতে পারে, কিন্তু ভাগিনেয়কে লওয়া একান্ত নিষিদ্ধ। সাধু পুরুষ ব্যতীত অক্তলার, ধঞ্জ, অন্ধ বা ধ্বজভঙ্গ প্রভৃতি ব্যক্তি দত্তকগ্রহণে সমর্থ। দত্তকগ্রহণকালে তাহাদের বিশেষ কোন নিয়ম পালন করিতে হয় না।

স্তিকাগারে প্রস্তি প্রস্ত হইলে, জনৈক চামাররমণী আসিয়া জাতবালকের নাড়ী কাটিয়া সেই নাড়ী, যে স্থানে শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়াছিল, ঠিক সেইস্থানেই পুতিয়া ফেলে। ছয় দিন প্রস্তিকে স্তিকাগৃহে আবদ্ধ থাকিতে হয়, শেষ দিনে ষষ্ঠী পূজা। ঐ দিন পরিবারস্থ সকলকেই ক্ষোরকার্য্য করিতে হয় ও রন্ধনশালার পুরাতন হাঁড়ি ফেলিয়া নৃতন হাঁড়িতে থাইতে হয়। ধাত্রী, প্রস্তি ও বালককে স্কান করাইবার সময় ননদিনী আসয়া স্তিকাগৃহ পরিষ্কার করিয়া য়য়।

জাতবালকের পঞ্চম বা ষ্ঠবর্ষে কর্ণবেধ হয়। বিবাহকালে বরের পিতা কথা নির্কাচন করিয়া আইসে। তৎপরে পাত্রের মাতৃল, মহতো ও চারি পাঁচজন বন্ধ কথার পিতালয়ে গমন করে। বিবাহপ্রস্তাব স্থিরীকৃত হইলে, বরপক্ষীয় ব্যক্তিদিগকে থাওমান হয়। পরদিন প্রভাতে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে ময়দার একথানি চৌকা আসন প্রস্তুত করিয়া বা তত্তপরে কথাকে দাঁড় করান হয়,তৎপরে কথাপক্ষীয় ও বরপক্ষীয় উক্ত ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত হইয়া পাত্রীকে দেখিয়া আশীর্কাদ করিয়া ষায়।

বাগ্দান হইলে বিবাহের দিন স্থির হর। উহার তিন দিন পূর্বে মাঠমঙ্গল উৎসব সমাহিত হয়। তৎপরে যথাক্রমে টীকাদান, তেলহাঁড়ি, ভাতবান, ইম্লিঘোটনা, প্রছন প্রভৃতি ক্রিয়া অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

বর্ষাত্রীদিগকে লইয়া বর, কস্থার পিত্রালয়ে গমন করে

এবং নির্দিষ্ট একটা বৃক্ষতলে বিষয়া বিশ্রাম করে। কস্থাপক্ষীয়গণ ঐথানে আদিয়া বরের পা ধোয়াইয়া দেয়। তৎপরে

কন্যার পিতা আদিয়া জামাতাকে গৃহে লইয়া যায়। এখানে

আদিয়া বর, কন্যাকে বলপূর্বাক ধরিয়া বিবাহমঞ্চ হইতে বাহির

করিয়া আনে। তৎপরে বৃক্ষকে বিবাহ করিয়া তাহাতে সিন্দুরদানাস্তর কন্সার সীমস্তে সিন্দুর দান করে। ইহাই বিবাহবন্ধনের একমাত্র নিয়ম।

তাহাদের মধ্যে সাধারণতঃ তিনপ্রকার বিবাহ চলিত দেখা যায়। ১ চর্হোবা বা কুমারীদান, ২ সাগাই বা বিধবাবিবাহ এবং ৩ গুরাবং বা পরিবর্ত্ত বিবাহ।

কন্তা শশুরালয়ে আদিলে, সাধারণ হিন্দুর মত আশীর্বাদাদি যথানিয়মে সম্পাদিত হয়। তৎপরে জ্ঞাতিভাজ
অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে। হিন্দুর সংস্পর্শে বসবাসহেতু তাহারা
বিবাহব্যাপারে হিন্দুর আচার ব্যবহারের অনুকরণ করিলেও
আপনাদিগের পূর্বতন অনার্যারীতি পরিত্যাগ করিতে
পারে নাই।

তাহার। পীড়িত আত্মীয় স্বজনকে ঘরে না মারিয়া নিকটবর্ত্তী নদীতীরে লইয়া যায় এবং প্রাণ-বায়ু বহির্গত হইলে পর বথানিয়মে দাহ করে। মুখায়ি দিবার প্রথা থাকিলেও কোন মন্ত্রতন্ত্র নাই। সকল বিষয়ই সাধারণ হিলুর অন্তকরণে সম্পানিত হইয়া থাকে। যে নিকটাত্মীয় মৃতের মুখায়ি দেয়, সে পরদিন প্রভাতে আদিয়া দাহস্থান হইতে অস্থিভত্ম উঠাইয়া নদীতে নিক্ষেপ করে। তাহার অশৌচ ১০ দিন থাকে। ঐ সময় সে একাকী হবিষায় পাক করিয়া থায় এবং প্রত্যহ ভোজন করিবার পূর্কে মৃতের উদ্দেশে সেই অয় হইতে প্রথম একটি পিণ্ড দিয়া থাকে। ১০ম দিনে কোরকর্ম্ম সমাপনাস্তে সে আত্মীয় কুটুলে পরিবৃত হইয়া মৃতের গৃহে উপস্থিত হয় এবং প্রেতের ভৃপ্তির জন্ম একটী ছাগ মারিয়া রয়ন করে। পরে মন্তাদি পান ও মাংস, অয় প্রভৃতি ভোজনের পর শ্রাদ্ধ কার্য্য সম্পান হয়।

পূর্বেই বলিয়াছি, হিন্দুপ্রধানস্থানে বাস করিয়। তাহারা নানা বিষয়ে হিন্দুর অফুকরণ করিতে শিথিয়াছে। বিবাহ, জাতকর্মা, শবদাহ এবং দেবপূজাদিও তাহারা হিন্দুর মত সমাধা করিয়া থাকে; কিন্তু হঃথের বিষয়, পূর্বেজি কোন কাজেই তাহাদের ব্রাহ্মণের আবশুক হয় না। কালী, প্রমেশ্বর, পাহাড়ীদেবী, ধ্রিত্রীমাতা প্রভৃতি তাহাদের প্রধান উপাস্ত দেবতা। অনস্তচতুর্দশী তাহাদের মধ্যে একটী মহোৎসব।

বোনাইবাসী ভূঁইয়াদিগের মধ্যে দক্ষমপৎ, বামোণীপৎ, কোইসরপৎ ও বোরম নামে চারিটী গ্রাম্য দেবতার পূজা প্রচলিত দেখা যায়। 'দেওসারা' নামক গ্রাম্য নিকুঞ্জে তাহাদের পূজা হয়। তাহাদের মধ্যস্থিত 'দেওরী' নামক সম্প্রানার পূজারীর কার্য্য করিয়া থাকে।

কেউঝর, লোহারডাগা প্রভৃতি স্থানে ঠাকুরাণীমাই, ত্বৰ্গামাতা প্ৰভৃতি দেবী এবং দৰ্হা, কুদ্ৰা, কদ্ৰি, পাচেরিয়া, হাসেরবাড়, পকাহি প্রভৃতি উপদেবতার পূজা প্রচলিত দেখা যায়। এতদ্তির ঋষিমন্, নাড়্বীর ও তুলসীবীর প্রভৃতি পূর্ক-পুরুষের স্মরণার্থ নানা প্রকার গল্প ও বীরত্বকাহিনী শ্রন্থ হওয়া যায়। প্রবাদ, নাড়্বীর এক ঋষিকভার পাণিগ্রহণ করেন. পরে পুত্রকাম হইয়া নানাস্থান ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে কামরূপ-কামাথ্যায় উপনীত হন। এখানে নয়না-যোগিনীর কুহকে মজিয়া তিনি কালাতিগাত করেন। রাজ-ক্তা নয়না ঈ্ধাপরবশ হইয়া তাহাকে দিবদে বুষরূপে রাখিত ও রাত্রে পূর্ব্বরূপ লইয়া স্থথে আমোদ করিত। একদা নয়নার আদেশে সে পূর্ব্বপত্নীকে দেখিতে আইনে, এই সময় তাহার গর্ভ হয়। এ গর্ভজাত্ বালক তুলদীবীর মায়াজাল ভেদ করিয়া পিতাকে উদ্ধার করে। পরে তুলদী মরঙ্গ-নগরস্থ বীর গদাধর ও গঙ্গারাম ভাত্রয়কে রণে পরাভূত করিয়া তাহাদের ভগিনী বারি-ঘশোমীতকে হরণ করে। যশোমতীর গর্ভে লহঙ্গবীরের জন্ম হয়। লহঙ্গের পূজায় ভূঁইয়াগণ ছাগ, শূকর, মুরগী প্রভৃতি উৎসর্গ করে।

ভূঁইয়ার, উ:পঃ প্রদেশের মীর্জাপুরের দক্ষিণদিখাসী অনার্য জাতিবিশেষ। বেওঁরা প্রথায় অর্থাৎ বন দথল করিয়া জাপনাপন উপযোগী কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করে বলিয়া, তাহারা বেওঁ-রিহ আথা লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, তাহারা ভৌড়াঁদই নামক স্থান হইতে এথানে আসিয়া এথন হিন্দুর আচার ব্যব হারের অনুকরণকারী হইয়াছে। এমন কি, তাহারা সন্ধিক্তিন্ত ভূমিহার ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়দিগের নাম গ্রহণ করিতে কুঠিত নয়। তাহারা ভূমিহার হইতে আপনাদিগকে ভূঁইহার নামে পরিচিত করিতে চেষ্টা পাইয়াছিল, এবং ক্রমে তাহা হইতে ভূঁইয়ার সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। তাহাদের অনার্য্য আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য করিয়া জাতিতত্ববিদ্গণ তাহাদিগকে মুগুা, ভূঁইয়া প্রভৃতি জাতির সমশ্রেণী বলিয়া স্বীকার করেন।

জোনাথন ডন্কান্ সাহেৰ তাহাদের 'বেবারিয়া' নামে উলেথ করিয়াছেন।

মীর্জাপুরী ভূঁইয়ারদিগের মধ্যে ১৫টী কুজি বা থাক আছে, তমধ্যে থগোরিহ, স্থইদহ, থটকরিহ, দেওহরিয়া ও বারগোরিহা নামক ও ৫টা থাক বাসভূমির নামে করিত হইয়াছে। এতভিন ভূঁইহার, নাপান, ভূসার, ভল্ল, শিশি বুন্বুন্, কজ্রা রায়, দাসপুত ও ভনিহা নাম বিভিন্ন বিষয় হইতে গহীত বোধ হয়।

স্ব স্ব কুজ়ি মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ হইলেও পরম্পরের মধ্যে আদান প্রদান নিষেধ নাই। মামেরা, চাচেরা, ফুফেরা বা মৌদেরা প্রথায় বিবাহে কোন বিশেষ আপত্তি নাই। এক পুরুষ গত হইলে পুনরায় পিতৃ ও মাতৃকুলে বিবাহ চলিতে পারে।

পঞ্চায়ত-দভা হইতে দামাজিক গোলবোগের নিপ্পত্তি হয়। বৃদ্ধ ব্যক্তিরাই মধ্যস্থ হইয়া বিচার নিপ্পত্তি করিয়া থাকে। পুরুষ ব্যতিচারী ও পরদারগামী হইলে ছই বংসবের জন্ম জাতিচ্যুত হয় এবং রমণীগণ অপর জাতির পুরুষের দহিত আসঙ্গলিঞ্চায় জড়িত হইলে স্বজাতিবর্গকে মত্যমাংস খাওয়াইয়া অব্যাহতি পায়।

তাহাদের বিবাহ অনেকাংশে অনার্য্য জাতির স্থায়। বিবাহের পূর্ব্বে বরকে ক্যাহরণ করিতে হয়। তৎপরে ক্যাকে আনিয়া বর নিজরক্তে তাহার সীমন্তে সিন্দুর-দান-কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

পুরুষে একাধিক বিবাহ করিতে পারে। বিবাহের পণদানে ও রমণীর ভরণপোষণে সমর্থ হইলে তাহার বিবাহে বাধা
নাই। প্রথমা পত্নী সর্কবিষয়ে স্বামীর শ্রেষ্ঠা অধিকারিণী, অন্তান্ত পত্নী অপেকা সে অধিক রত্নালঙ্কারে বিভূষিত হইতে পারে।
বাসগৃহ বড় হইলে সপত্নীগণ একত্র স্বামিসহবাস করিতে পারে, অন্তথা প্রাঙ্গণপার্যন্থিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে তাহাদের বাসন্থান নির্দিষ্ঠ হয়। স্ত্রীলোক ঋতুমতী হইলে বিশেষ কপ্তে কাল যাপন করে। তাহাকে আলাহিনা খাইতে হয়। গৃহ হইতে বাহিরে যাইতে হইলে তাহাকে হাঁটু গাড়িয়া ঘাইতে হয়, কেননা তাহার পাদম্পর্শে গৃহ অপবিত্র হইবার সস্তাবনা।

নাধারণতঃ ভগিনীপতি আদিয়া প্রালকের বিবাহ ধার্য্য করে।
বর ও কলা উভয়ের দক্ষতি হইলে বিবাহ হয়। পাঁচ টাকা,
১৫ দের মদ ও একথানি উড়ানি কল্যাপণ দিলে বিবাহ
হইয়া যায়। বিবাহের পর যদি বরের কুষ্ঠাদি রোগ প্রকাশ
পার, তাহা হইলে কল্যাকর্তা নিজ কল্যাকে আট্কাইয়া

রাথে এবং পঞ্চায়তের অনুমতি লইরা তাহার দেবরের সহিত বিবাহ দের। বিবাহের পর কন্তার ত্\*চরিত্রতার বিষয় অবগত হইলেও স্বামী তাহাকে লইয়া ঘর করিতে বাধ্য।

বিধবাগণ সাগাইপ্রথার বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু তাহার আত্মীরবর্গের অভিমত থাকা চাই। দেবর ভাতৃজারাকে গ্রহণ করিতে অসমত হইলে, সে রমণী অপর পুরুষকে বিবাহ করিতে পার। এতদ্বির তাহাদের মধ্যে বীনাবিবাহ বা ঘরদামাদ ও ঘরজেরাল নামে বিবাহ প্রচলিত আছে। উহা কতকাংশ ঘরজামাতার অহুরূপ হইলেও অনেক বিষরে স্বতন্ত্র। ইহাতে জামাতাকে পত্মীর মনস্তুষ্টির জন্ত বিবাহের পূর্বে আদিয়া ভাবী শুশুরের মন যোগাইতে হয়। পরে বিবাহ হইলে সে শুশুরবাড়ী থাকে। কিন্তু নিজ পিতৃসম্পত্তি ব্যতীত সে শুশুরের কোন বিষয়ে উত্তরাধিকারী হইতে পারে না।

হিন্দুর প্রথা দেখিয়া, তাহারা দত্তক গ্রহণ করিতে শিথিয়াছে।
কিন্তু তাহারা কোন ক্রিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে না। জ্যেষ্ঠ
পুত্র অপর সকলের কিঞ্চিদধিক পিতৃসম্পত্তি পায়। প্রথমান

তাহাদের জাতক্রিয়া কিছুই নাই। বিস্তৃতিকা বা বসস্ত-রোগে অথবা অবিবাহিতাবস্থায় মরিলে গ্রামের নিকটবর্ত্তী সমাধিস্থানে পুতিয়া কেলে এবং অপর সাধারণকে নদীতীরে লইয়াপোড়াইয়া ভস্মসাৎ করে। পরদিন সেই ছাই নদীতে ভাসাইয়া দেয়। তৃতীয় দিনে ক্ষোর কর্ম্ম করিয়া নদীজলে মানপূর্বক অশৌচাস্ত হয়। প্রেতপূজা ও উপদেবভার পূজায় তাহারা জীব বলি দেয়। এতদ্ভিন্ন তাহারা মহাদেব ও ধরিত্রী মাতার উপাসনা করে। সেবনারিয়া নামক গ্রাম্য দেবভার পূজা প্রচলিত। আখিন মাদে ও ফাল্পনের হোলিপর্কে তাহারা বিশেষ আমোদ প্রমোদে লিপ্ত থাকে।

ভূইলাডিহি, উ: প: প্রদেশের বস্তি জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। এথানকার ধ্বংশাবশেষ ও স্তৃপরাশি দেখিয়া প্রস্তুত্ববিদ্গণ এই স্থানকে এক সময় প্রাচীন কপিলবাস্ত মহানগরীর ধ্বংশাবশেষ বলিয়া মনে করিতেন। এখন তরাইএ কপিলবাস্ত বাহির হইয়াছে।

ভূ ইশণ (দেশজ) গুলভেদ। (Crotolaria prostrata)
ভূক (ক্নী) ভবতীতি ভূ-(স্থ-কু-ভূ-গুধি-মুষিভাঃ কক্। উণ্
৩৪১) ইতি কক্। ১ ছিদ্র। ২ কাল। (মেদিনী)
(পুং) ৩ অন্ধবার। (শক্ষালা)

ভূকদন্ম (পুং) ভূবি কদম্ব ইব। অগমুব বৃক্ষ, চলিত কোক-সীম। (রত্নমালা) হিন্দী কোটীমুণ্ডী, ভূঁইকদম। ২ মহা-শ্রাবণিকা। (রাজনিণ) ভূকদন্থক (পুং) ভূকদন্ধনংজ্ঞারাং কন্। যবানী। (রাজনি॰)
ভূকদন্থা (স্ত্রী) গোরক্ষম্ণী। (বৈত্তকনি॰)
ভূকদদ্ধ (পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ কদ্দ ইব। মহাপ্রাবণিকা,
চলিত থুল্কুড়ী। (রাজনি৽) ২ শ্রণ, ওল।
ভূকপিথা (পুং) কপিথা বৃদ্ধভেদ। (Feronia elephantum)
(ক্রী) তৎফল।

ভূকম্প (পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ কম্পঃ। ভূমিকম্পন। ইহা ভূমিজ উৎপাত বিশেষ।

"চরস্থিরভবং ভৌমং ভৃকম্পমণি ভূমিজম্।
জ্বাশরানাং বৈক্বত্যং ভৌমস্তদণি কীর্ত্তিত্য্॥
ভৌমং জাণ্যফলং জ্বেরং চিরেণ পরিপচ্যতে॥"
(জ্যোভিস্তম্ব) [বিশেষ বিবরণ ভূমিকম্প শব্দে দেখ ]
ভূকর্ন (পুং) জ্যোতিংশাস্ত্রে নিরক্ষমগুলের বাসার্দ্ধ। Radius of the equator.

क्रिंग ( पूर ) करेनक मूनि। (श्रवत्राधात्र)

 क्रिंग तिक, वृक्षविर्मत् । हिन्मी ह्यांचिन माजा, पर्यात्र,—

 क्रुत्त्रमाञ्चक, वृर्मन्, नप्रमिक्र्न, नप्रमिक्रिन, नप्रमिठ, रक्ष
 क्न, नप्रवृज्ज्ज्ञम, वृक्क्ममात्र। ইरात छन मधूत, क्रिम ७ म्न
 नामक, वाजश्रद्धान्तन, किक्षिर मीजन ७ वर्गमात्रक। (ताक्षिन)

 क्रुक्न ( प्रः ) ज्राः पृथिताः कनः। इर्विनीजाय। (ताक्षिनः)

 क्रुक्मान ( प्रः ) ज्रिक पृथिताः कश्चन रेव, ज्राः कश्चन रेजि

 वा। वर्षाप्त्र।

"তদন্ত কশ্যপন্তাংশন্তেজনা কশ্যপোপনঃ।
বন্ধদেব ইতি থাতো গোষু তিছতি ভূতলে॥"(হরিবং ৫৬ অ•)
কশ্যপের অংশে বন্ধদেৰ অবতীর্ণ হন, এইজন্ত তাঁহার
নাম ভূকশ্যপ হইয়াছে।

ভূকাক (গুং) ভূবি থ্যাতঃ কাকঃ। ১ স্বন্নক্ষ। ২ ক্রোঞ্চ। ৩ নীল কপোত। (শব্দরভান)

ভূকুন্তা (স্ত্রী) ভূবি কুন্তীবঃ। ভূপাটলী (রাজনি॰)
ভূকুস্মাণ্ডী (স্ত্রী) ভূবি কুমাণ্ডীব। বিদারী, ভূকুমাণ্ড,
চলিত ভূইকুমড়া।

ভূকেশ (পুং) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ কেশ ইব। ১ শৈবাল। ২ বট। ভূকেশা (স্ত্রী) ভূকেশ-টাপ্। রাক্ষ্মী। (শন্দরত্বাবলী) ভূকেশী (স্ত্রী) ভূকেশ-দ্রিরাং ঙীপ্। অবল্গুজ নামক বৃক্ষ-বিশেষ, চলিত সোমরাজ। (মেদিনী)

ভূক্ষিৎ (পুং) ভূবং কিতিং কিণোতীতি কিন্-কিপ্। শুকর। ভূক্ষীরবাটিকা (স্ত্রী) কাশীরের একটা নগরী।

"ভृकी द्रवां कि काद्राः (या निर्काच वचुनानिनः।"

(রাজতরঙ্গিণী ১৷১৪৭)

ভূথড়, দশনামী সন্যাসিসম্প্রদায় বিশেষ। ইহারা থর্পর লইয়া ভিক্না করে। [দশনামী দেখ।] ভূথগু (ক্লী) > ভূমিথগু। ২ পদ্ম ও ক্ষনপুরাণের অন্তর্গত খণ্ডভেদ।

ভূথর্জ্বী (স্ত্রী) ভূদংলগ্না থর্জ্বী, শাকপার্থিবাদির্বাৎ সমাসঃ।
ক্ষুদ্র থর্জ্বী,পর্য্যায়—ভূষ্কা, বস্থধাথর্জ্বিকা, ভূমিথর্জ্বী।
ইহার গুণ মধুর, শীতল, দাহ ও পিত্তনাশক। (রাজনি॰)
ভূগন্ধা (স্ত্রী) মুরা নামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংগী। (শক্চি॰)
ভূগর (ক্রী) ভূবঃ পৃথিব্যাঃ গরং। বিষ। (রাজনি•)
ভূগর্ভ (পুং) > ভবভৃতিকবি। (জটাধর) ভূঃ সর্বভূতাশ্রম্বন্ত্র পৃথীগর্ভে কুক্রো যস্ত্রেতি। ২ বিষ্ণু।
"হিরণ্যগর্ভো ভূগর্ভো মাধ্বো মধুস্বদনঃ।" (ভারত ১৩/১৪মা২১)

ত ভূমির অভ্যন্তর ভাগ।
ভূগৃহ (ক্লী) ভূমধ্যস্থিত গৃহং। ১ ভূমধ্যস্থিত গৃহ। ২ তন্ত্রোক্ত
যন্ত্র বহিঃস্থিত রেথাত্রের বিশেষাত্মক পদার্থ। (তন্ত্রদার)
ভূগোল (পুং) ভূগোলো মণ্ডলমিব। ভূবনকোষ, গোলাকার মণ্ডল। ভূমণ্ডল।

"মধ্যে সমস্তাদওশু ভূগোলো ব্যোমি তিষ্ঠতি। বিভ্রাণঃ পরমাং শক্তিং ব্রহ্মণো ধারণাত্মিকাম্ ॥" (স্থ্যাসি•) যে শাস্ত্রে পৃথিবীর উপরিভাগের বিবরণ কথিত হয়। [খগোল, গোল, পৃথিবী ও ভূবনকোষ শন্দে দ্রস্টব্য।] জ্যোতিষিক ভূগোল।

ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি হিন্দু-জ্যোতির্মিদ্গণের মতে, পৃথিবী গোলাকার ও অচলা। ইহা কোন মূর্ত্ত পদার্থকে অবলম্বন করিয়া অবস্থিত নহে। পৃথিবীর গতি নাই, এবং গ্রহণণ ও নক্ষত্রমণ্ডল ইহাকেই পরিভ্রমণ করিতেছে। কদস্বকুস্থম যেমন কেশরকলাপে পরিবেষ্টিত, সেই প্রকার এই ভূগোলের চতুর্দ্দিকেও পর্মত, চৈত্য, মহুয়া, অস্কর, ও দেবগণ প্রভৃতি দারা বেষ্টিত। (সিদ্ধান্তশিরোমণি গোলাধ্যায়)

আর্য্যভটের মতে, পৃথিবী অচলা নহে, অনবরতই ভ্রমণ করিতেছে। গ্রহ, নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিক্ষমগুলী নিশ্চল, পৃথিবীর গতি অন্ম্পারেই তাহাদের উদয় ও অস্ত হইয়া থাকে।

সিদ্ধান্তশিরোমণিকার গণিত ও যুক্তিবলে পৃথিবীর গোলত্ব প্রমাণ করিয়াছেন।

"ভূমেঃ পিণ্ডঃ শশাস্কজ্ঞ-কবিরবি-কুজেজ্যার্কিনক্ষত্রকক্ষা-বৃত্তির্ব ত্রোরতঃ সন্ মৃদনিল-সলিল-ব্যোমতেজাময়োহয়ম্। নাজাধারঃ স্বশক্ত্যেব বিয়তি নিয়তং তিষ্ঠতীহাস্ত পৃষ্ঠে নিষ্ঠং বিশ্বঞ্চ শশ্বং সদমুজমন্মজাদিত্যদৈত্যং সমস্তাং॥"

( সিদ্ধান্তশিরোমণি )

এই পরিদৃশুমান গোলাকার ভূথও, চক্র, বুধ, শুক্র, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি ও নক্ষত্রকক্ষাবৃত্তে পরিবৃত হইয়া, অভ আধারের অপেক্ষা না করিয়া অশক্তিবলে নিয়তই আকাশে অবস্থান করিতেছে এবং সেই শক্তিতেই দানব, মানর ও দেবদৈত্যাদি সহ বিশ্বসংসার অধিষ্ঠিত আছে।

ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্গণ পৃথিবী যে গোল নহে, ইহা কল্পনা করাও অসম্ভব মনে করিতেন। সিদ্ধান্ত-শিরোমণিকার গোলাধ্যায়ে বলিয়াছেন যে, গোলানভিজ্ঞ গণক, রাজাহীন রাজ্যের স্থায়, বক্তাহীন সভার স্থায় এবং ঘৃতহীন ভোজনের স্থায়।

ভাস্করাচার্য্য পৌরাণিক-মতে পৃথিবীর সমতলভাব নিরাকরণে বলিয়াছেন,—

"যদি সমা মুকুরোদরসন্নিভা ভগ্বতী ধরণী তরণিঃ ক্ষিতেঃ। উপরি দুরগতোহপি পরিভ্রমন্ কিমু নবৈরমবৈরির নেক্ষ্যতে॥"

পৃথিবী যদি দর্পণোদরের আয় সমতল, তবে কি জন্ত পৃথিবীর বহু উচ্চে ভ্রমণশীল স্থ্য নর ও অমরগণ দার। স্কাদা পরিদৃষ্ট না হয় ?

পৃথিবীর গোলস্বপ্রতিপাদনমানমে প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্ ললাচার্য্য বলেন ;—

"সমতা যদি বিগতে ভ্ৰস্তরবস্তাল-নিভা ৰহুচ্ছু রা।
কথমেব ন দৃষ্টিগোচরং তুরহো যান্তি অনুরসংস্থিতাঃ ॥"
যদি পৃথিবীর সমতলতা থাকে, তবে কি হেতু তালসদৃশ
অত্যাক্ত বৃক্ষ সকল দূর হইতে দৃষ্টিগোচর না হয় ?

পৃথিবীর গোলখনিবন্ধনই যে দিবারাত হইতেছে, পৌরাণিক মতথগুনস্থলে তাহা ভাস্করাচার্য্য বলিয়াছেন ;— "যদি নিশাজনকঃ কনকাচলঃ কিমু তদন্তরগঃ স ন দৃশুতে। উদগয়ং নতু মেক্রবণাংশুমানু কথমুদেতি স দক্ষিণভাগতঃ॥"

যদি কনকাচল স্থানেক রাত্রির কারণ হয়, তাহা হইলে স্থ্য অন্তমিত হইলে দে স্থানর স্থানেক কেন দৃষ্ট হয় না? উক্ত পর্বাত উত্তরদিক্স্থ, কি হেতু সংশ্রমালী স্থ্য দক্ষিণে উদিত হন?

পৃথিবী গোল হইলেও আপাততঃ ইহাকে সমতলের মত প্রতীয়মান হয়; তাহার কারণ,—

"অলকায়তয়া লোকাঃ স্বস্থানাৎ দর্বতোমুখঃ। পশুন্তি বৃত্তমধ্যেতাং চক্রাকারাং বস্কুরাং॥"

( স্থ্যসিদ্ধান্ত )

মন্থ্য পৃথিবীর আয়তনের অনুপাতে অতিকুদ্র বলিয়া পৃথিবী বর্তুলাকার হইলেও চ্ক্রাকার সমতল ক্ষেত্রের স্থায় প্রতীয়মান হয়। "সমো যতঃ স্থাৎ পরিধেঃ শতাংশঃ পৃথী চ পৃথী নিতরাং তনীয়ান্। নরশ্চ তৎ পৃষ্ঠগতস্থ কুৎসা সমেব তম্ম প্রতিভাত্যতঃ সান্ত

( গোলাধ্যায় )

পৃথিবী অতি বিপুলা বলিয়া ইহার পরিধির শতাংশও তৎপুঠস্থ মনুষ্যের পক্ষে সমতলরূপে প্রতীত হয়।

পৃথিবীর গোলত প্রমাণিত হইলে, অবশুই তাহার উদ্ধাধঃ ন মানিতে ইইবে। কারণ বর্তু লাকার পদার্থের একদিক্ উপরে থাকে ও অপর দিক্ নিমে থাকে। এরপ স্থলে নিম্নস্থ অধিবাসীদিগের মন্তক নীচের দিকে থাকায় স্থানচ্যুত হইয়া পড়িয়া যাওয়াই সম্ভব এইরূপ মনে হইতে পারে।

এ বিষয় স্থ্যসিদ্ধান্ত বলিয়াছেন,—
"সর্কত্রৈৰ মহীগোলে স্বস্থানমূপরিস্থিতং।

মন্ততে খে যতো গোলস্তম্ভ কোর্দ্ধং ক বাপ্যধঃ ॥" (স্থ্যসিদ্ধান্ত)
গোলাকার পৃথিবী অনম্ভ আকাশে স্থিত, স্মৃতরাং তাহার
উর্দ্ধই বা কোথায়, আরু অধই বা কোথায় ? সকলেই স্ব স্থানকে উপরিস্থিত মনে করিতেছে।

এ বিষয়ে ভাস্করাচার্য্য আরও বলিয়াছেন—

"যো যত্র তিষ্ঠত্যবনীং তলস্থাআনমস্তা উপরিস্থিতঞ্চ।

স মন্ততেহতঃ কুচতুর্থসংস্থামিথক তে তির্য্যাপিবামনন্তি।

অধঃ শিরস্কা কুদলান্তরস্থাঃ ছায়া মন্ত্র্যা ইব নীরতীরে।

অনাকুলান্তির্য্যাধঃ স্থিতাক্চ তিষ্ঠন্তি তে তত্র বরং যথাত্র॥"

বে ব্যক্তি যে স্থানে অবস্থিতি করে, সেই স্থানে থাকিয়া অবনীতলকে স্থীয় পদতলস্থ ও আপনাকে ধরিত্রীর উপরিস্থিত বলিয়া জানে। পৃথিবীর চতুর্থ ভাগস্থ ৯০০ অংশ অর্থাৎ প্রাচীন মহাদ্বীপের মধ্যস্থলে ব্যক্তিমাত্রেই ধরামগুলের উপর অধিষ্ঠিত থাকিলেও তাহারা যেন তির্য্যগ্ভাবে আছে বলিয়া মনে করে। কিন্তু যাহারা বিপরীত ভাগে (১৮০০ অংশ অর্থাৎ নৃতন্মহাদ্বীপে) অবস্থান করে, তাহারা আমাদিগের নিকট জলাশয় তীরস্থ মন্থ্যের জলস্থ অধংশিরস্থ প্রতিবিধের স্থায় বোধ হয়। ফল্তঃ ইহা একটা শ্রম মাত্র।

কারণ ঐ অনস্ত আকাশ পৃথিবীর চতুর্দ্ধিকে রহিয়াছে।
স্থাবারী মন্থামাত্রেরই মন্তকের উপর গ্রহনক্ষত্রে
মণ্ডিত আকাশ এবং পদতলে বস্থারা। এ স্থানে আমরা যেমন
অবস্থান করিতেছি, তাহারাও সে স্থানে সেইরূপ অবস্থিত
করিতেছে।

ভূমওবের গোলত সম্বদ্ধে গোলাধ্যামে অক্তাক্ত অনেক প্রমাণ আছে:—

"নিরক্ষদেশে ক্ষিতিমগুলোপগৌ ধ্রুবে নরঃ পশুতি দক্ষিণোভরো তদাশ্রিতং থে জলযদ্ভবং তথা ভ্রমদ্ভচক্রং নিজমস্তকোপরি॥" উদিগিশং যাতি যথা যথা নরস্তথা তথা স্থানতমূক্ষমগুলং। উদগ্রুবং পশুতি চোনতং ক্ষিতেস্তদস্তরে যোজনজাংপলাংশকা॥" (গোলাধ্যায়)

নিরক্দেশস্থ মনুষ্য দক্ষিণ ও উত্তর এবকে ক্ষিতিমণ্ডলের সহি চ সংলগ্ন এবং জ্বাপ্রিত রাশিচক্রকে নিজমস্তকোপরিস্থ আকাশে জলমন্ত্রের স্থায় ত্রমণশীল দেখিতে পায়। নিরক্ষদেশ হইতে মনুষ্য যতই উত্তরদিকে অগ্রসর হয়, ততই নিজ মস্তকো-পরিস্থ ঋক্ষমগুলকে পশ্চাদিকে অবনত এবং উত্তর জ্বকে উত্তরোত্তর উন্নত দেখিতে পায়। ইহাতে পৃথিবীর গোলস্ব স্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে।

পুরাণেও পৃথিবীর গোলত্বের প্রকৃষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।
যথা.--

"উদ্ব্য পৃথিবীচ্ছায়াং নির্মিতো মণ্ডলাক্তিঃ।
স্বর্ভানোস্ত বৃহৎ স্থানং তৃতীয়ং য়ৎ তমোময়ম্॥"
(মৎস্থা ১২৮।৬০, কৃম্ম ৪০।১৫)

এই বিপ্লায়তনা পৃথিবী, শ্রুমাণে উৎক্ষিপ্ত শিলাথণ্ডের ন্থায় অধ্যাদিকে না পড়িয়া, কোন্ শক্তিবলে শ্রুমার্গে অবস্থিত আছে, তাহাও ভাস্করাচার্য্যের গোলাধ্যারে বিবৃত হইরাছে। "আক্তম্পক্তিশ্চ মহী তরা বং থস্থং গুরু স্বাভিম্থং স্বশক্ত্যা। আক্তম্যতে তৎপততীব ভাতি দমে সমস্তাৎ ক পতিরিয়ং থে॥"

পৃথিবীর আকর্ষণী শক্তিতে পৃথিবী শৃত্যে স্থির হইয়া আছে এবং দেই আকর্ষণী শক্তিবলে আকাশে উৎক্ষিপ্ত গুরু বস্ত ইহার অভিমূখে আরুষ্ট হইয়া থাকে। ভূপৃঠে দণ্ডায়মান হইয়া আমরা ধেমন মনে করিতেছি, আকাশ উপরে অবস্থিত; সেই-রূপ ভূমগুলের দকল পার্শ্বন্থ লোকেরা আকশকে উপরে অবস্থিত মনে করিতেছে। স্কুতরাং দকলের মতেই যদি পৃথিবী নীচের দিকে পড়িতে থাকে তবে পৃথিবী কোথায় পড়িবে, কারণ উদ্ধারদাপেক, বাস্তবিক উচ্চনীচ কোন স্থানই নহে, স্কুতরাং পৃথিবী আকাশে স্থির হইয়া থাকিবে।

পৌরাণিক মতে, ভূগোলবর্ণনার অনেক মততেদ দেখা
যায় এবং ইদানীস্তন কালে সেগুলি করিত বলিয়া মনে হয়।
গোলাধ্যায়ে ভূগোলপুরনিবেশ এই রূপ বর্ণিত হইয়াছে,—
"লঙ্কাকুমধ্যে যমকোটারস্তাঃ প্রাক্পশ্চিমে রোমকপত্তনঞ্চ।
অধস্ততঃ সিদ্ধপুরং স্থামকঃ সৌম্যেহথ যাম্যে বড়বানল্ড।
কুরুত্রপাদান্তরিতানি তানি স্থানানি ষড়্ গোলবিদো বদন্তি॥
লঙ্কাপুরেহর্কস্ত যদোদয়ঃ স্থাৎ তদা দিনার্ক্কং যমকোটপুর্যাং।
অধঃস্তদা সিদ্ধপুরেহস্তকালঃ স্থাদ্ রোমকে রাত্রিদলং তদৈব॥"

( शानाधाय )

ভূগোলের মধ্যন্থলে লঙ্কা, পূর্ব্বে যমকোটি, পশ্চিমে রোমকপত্তন, অধন্তলে সিদ্ধপুর, উত্তরে স্থামক, ও দক্ষিণে বড়বানল (কুমেক)। গোলবিৎ পণ্ডিতগণ উক্ত ছ্যটি স্থানকে ভূপরিধির পাদান্তরিত অর্থাৎ চতুর্থাংশ সমান অন্তরে অবস্থিত বলিয়া বর্ণনা করেন। লঙ্কাপুরে ব্যবন স্র্যোদ্য হয়, সেই সময় যমকোটিতে দিন বিপ্রহর, সিদ্ধপুরে অন্তর্কাল ও রোমকপত্নে বিতীয়প্রহর রাজি ইইয়া থাকে।

ধ্রুবোরতি ও অকাংশের অভাব দারা ভূগোলের মধ্যস্থল নির্ণিত হয়।

"তেষামুপরিগো যাতি বিষুবস্থো দিবাকরঃ। ন তাস্ক বিষুবচ্ছায়া নাক্ষ্মোনতিরিয়তে॥"

বিষ্ববৃত্ত ঐ পুরী চতুষ্টয়ের উপর দিয়া গমন করিয়াছে, এই জন্ম দিবাকর উক্ত বিষ্ববৃত্ত দিয়া গমনকালে, ঐ সকল স্থানে অকচ্ছায়া এবং প্রবায়তি থাকে না। এই হেতু উক্ত বৃত্তকে নিরক্ষবৃত্ত কহে। যে দিন দিবারাত্র সমান হয়, সেইদিন স্থ্য ঐ রুত্তের উপর দিয়া গমন করেন। নিরক্ষবৃত্ত ও বিষুব্বৃত্ত পরস্পর অভিয়। উত্তর ও দক্ষিণমেরুর আকাশোপরি ছইটী প্রবতারা আছে। নিরক্ষদেশস্থ লোকে উক্ত তারকাদ্মকে ক্ষিতিজ (Horizon) রুত্তে সংলগ্ন দেখিতে পায়। এই জন্ম নিরক্ষবৃত্তে অবস্থিত লক্ষা প্রভৃতি পুরী চতুষ্টয়ের প্রকামতি নাই, কিন্তু নিরক্ষদেশ হইতে যত উত্তরে অগ্রসর হওয়া যায়, প্রবক্ত তত উদ্ধে দেখিতে পাওয়া যায়; এই জন্ম প্রবায়তি দারা সকল স্থানের অক্ষাংশ নির্মাপত হয়। প্রমাণ—

"মেরোকভয়তো মধ্যে ধ্রুবতারে নভঃস্থিতে।
নিরক্ষদেশসংস্থানামূভয়ে ক্ষিতিজাশ্রয়ে॥
অতো নাক্ষোচ্ছুমন্তান্ত ধ্রুবয়োঃ ক্ষিতিজাশ্রয়েঃ।
নবতির্লম্বকাংশন্ত মেরাবক্ষাংশকান্তথা॥" ( স্থ্যিসিদ্ধান্ত )
নিরক্ষদেশের অক্ষাংশ ০ এবং মেরুর অক্ষাংশ নিরক্ষ
হইতে ৯০° অংশ।

তৎপরে সিদ্ধান্তশিরোমণিগ্রন্থের গোলাধ্যায়ে ভূগোল বা ভূবনকোষের দ্বীপ ও সমুদ্রসংস্থান এবং পরিধি ও পৃষ্ঠফল এইরপ কথিত হইয়াছে,—

লবণ-সিন্ধর মধ্যস্থ অর্জভূমিভাগকে আচার্য্যগণ জমুদীপ কহিয়া থাকেন। পরার্দ্ধে ছইটী দ্বীপের দক্ষিণে লবণ ও ক্ষীরোদ প্রভৃতি সমুদ্র নিবেশিত আছে। প্রথমে লবণজলধি, তৎপরে ছগ্পসিন্ধু, এই ছগ্পসিন্ধু হইতে অমৃত, অমৃতাংশু চন্দ্র, এবং লক্ষ্মী উৎপন্ন হইয়াছিলেন এবং তথার পূজনীয় ব্রহ্মাদি দেবগণ ও বাস্থদেব বাস করিতেছেন। দধি, ঘৃত, ইক্ষু, স্থরা, ও নির্মাল জলময় সমুদ্র পরে অবস্থিত আছে। পোতাল-লোকাদির আবাসস্থল বড়বানল স্বাছ জলময় এবং এই পাতালপ্রদেশে ফণাস্থিত মণিকিরণে সমুজ্জলকান্তি ফণিগণ ও অস্ত্রর্গণ বাস করে এবং এই স্থলেই সিদ্ধাণ উজ্জ্বল স্থবর্ণমন্তিতদেহ দিব্যর্মনীগণের সহিত ক্রীড়া করিয়া থাকে। তৎপরে শাক, শাল্মল, কৌশ (কুশ), ক্রোঞ্চ, গোমেদক ও ও পুদ্ধর দ্বীপ হুইটী হুইটী সমুদ্রের অন্তরে অবস্থিত।

'লক্ষা দেশের উত্তরভাগে হিমগিরি, পরে হেমক্ট, তৎপরে সিন্ধুপর্যন্ত দীর্ঘ নিষধদেশ এবং সিন্ধুপুরের উত্তরে শৃঙ্গবৎ শুক্ষনীলবর্ষ বিঅমান আছে; তন্মধ্যে জৌণিদেশ অবস্থিত। এই ভারতবর্ষের উত্তরে কিররবর্ষ, তৎপরে হরিবর্ষ, তৎপরে সিন্ধপুর, পরে কুরুবর্ষ, পরে হিরগ্রন্থ ও রম্যকবর্ষ। মাল্যবান্ পর্বত বমকোটিপত্তন হইতে এবং গন্ধমাদন রোমকপত্তন হইতে নীলশৈল ও নিষধ পর্যান্ত বিস্তৃত। এই ছই পর্বতের অন্তরালে ইলাবর্ষ। জলধি-মধ্যবর্ত্তী মালার ভার যাহাকে বুধাণ ভদ্রতুরগ বলেন, গন্ধমাদন ও জলধি মধ্যবর্ত্তী ভূভাগকে কলাজ্ঞ ব্যক্তিগণ কেতুমাল বর্ষ কহেন। ইলাবৃত বর্ষ দেব-গণের লীলাক্ষেত্র।'\*

ভাস্বরাচার্য্য পৌরাণিক ভূগোলেরই অনেকটা অনুসরণ করিয়াছেন। কোন্ কোন্ পুরাণে ভূগোল বিবরণ আছে,

\* "ভূমেরর্ধং ক্ষীরসিধ্বার্ধদিক্স্থং জমুদ্বীপং প্রাছরাচার্য্বর্গাঃ।
অর্ধেংশুন্মিন্ বীপ্রইক্স্ত যাম্যে ক্ষারক্ষীরাদ্যমুখীনাং নিবেশঃ॥
লবণজলধিরাদৌ ক্লুগ্ধসিদ্ধুশ্চ তম্মাদমুভমমুতরশ্মিঃ শ্রীশ্চ যম্মাদ্ধুত্ব।
মহিতচরণপদ্মঃ পদ্মজন্মাদিদেবৈর্ব্বসতি সকলবাসো বাস্থদেবশ্চ যক্র॥
দক্ষো যুতস্যক্ষ্রসম্য তম্মান্মদাস্ত চ স্বাছজলম্য চাস্তাঃ।
স্বাদৃদকান্তর্বিভ্বানলোহসৌ পাতাললোকাঃ পৃথিবীপুটানি॥
চঞ্চৎফণামণিগণাংশুকৃতপ্রকাশা এতেরু সাম্মরগণাঃ ফণিনো বসন্তি।
দীব্যন্তি দিবরামণীরমণীয়দেহৈঃ সিদ্ধাশ্চ তৎ হি বিলসৎকনকাবভাসেঃ॥
শাকং ততঃ শান্মলমত্র কৌশং কৌঞ্ঞ গোমেদকপুদ্ধরে চ।
দ্বরার্ধ্বরোরম্ভরমেকমেকং সমুদ্রমোর্দ্বীপমুদাহরন্তি॥
লক্ষা দেশাদ্ধিমগিরিক্লদক্ হেমকুটশ্চ তম্মান্তম্মাচ্চাচ্যো নিষধ ইতি তে
সিন্ধুপর্যন্তদৈর্যাঃ।

এবং সিদ্ধাত্মণাপি পুরাৎ শৃঙ্কবচ্ছুক্রনীলাবর্ধাণ্যেবাং জতুরিছ বুধা অন্তরে ফ্রৌণিদেশান্॥

ভারতবর্ধমিদং ত্যদগম্মাৎ কিন্নরবর্ধমতো ত্রিবর্ধং।

সিদ্ধপুরাচ্চ তথা কুরু তম্মাৎ বিদ্ধি হিরগ্ময়য়য়ৢকবর্ধে ॥
মাল্যবাংশ্চ সমকোটিপত্তনাৎ রোমকাচ্চ কিল গন্ধমাদনঃ।
নীলশৈলনিষধাবধী চ তৌ অন্তরালমনয়েরিলাবৃতং ॥
মাল্যবজ্জলধিমধ্যবন্তি যত্তভূ ভক্রতুরগং জগুরু ধাঃ।
গন্ধশৈলজলরাশিমধ্যগং কেতুমালকমিলাকলাবিদঃ॥
নিষধনীলম্বান্ধস্মান্তক্রলমিলাবৃতমাব্তমাবতৌ।
ভ্রমরকেলিকুলায়দমাকুলং ক্রচিরকাঞ্চনচিত্রমহীতলং॥" (গোলাধ্যায়)

তাহা পুরাণশব্দে অষ্টাদশ পুরাণের স্ফীপাঠ করিলেই জানা যাইবে। বাহুল্যভয়ে দে সমস্ত এখানে লিখিত হইল না। [ পৃথিবী, ভুবনকোষ প্রভৃতি শব্দ দেখ।]

কোন কোন পুরাণমতে পৃথিবী সমতল বলিয়া উক্ত হইয়াছে। ভাস্করাচার্য্য সে সমস্ত অসমীচীন মত ও বৌদ্ধ-জৈনদিগের সমস্ত মতই গোলাধ্যায় যুক্তি দ্বারা থণ্ডন করিয়া-ছেন। ভাস্করাচার্য্য প্রভৃতি বরেণ্য জ্যোতির্ব্বিদ্গণ গণিত জ্যোতিষে অসাধারণ পাণ্ডিত্য প্রকাশ করিলেও ভৌগোলিক দেশ দ্বীপ সাগরাদি সংস্থানবিষয়ে পৌরাণিক মতেরই পোষকতা করিয়া গিয়াছেন।

কাব্যভাবস্থলভ ভারতবর্ষে জন্মগ্রহণ করিয়া তাঁহারা 
হ্রহ গণিত ও জ্যোতিষের বর্ণনাকালেও কবিত্ব প্রদর্শন
করিতে ছাড়েন নাই। মানসদরোবরের একটু নামোল্লেথ
করিতে ঘাইয়াই কবিত্ব প্রলোভন ভূলিতে পারেন নাই।
তাই লিথিয়াছেন,—"সরঃস্থ রামারমণশ্রমালকাঃ স্থরা রমস্তে
জলকেলিলালসাঃ" ইহাতে স্পষ্টই বোধ হয় তাঁহারা
ভূগোলের যথার্থ স্থান নিরূপণে মনোযোগ না দিয়া "পুরাণবিদঃ সমর্বগ্রন্" বলিয়া নিশ্চিস্ত হইয়াছেন।

ভারতবাসী বহুপূর্বকাল হইতে ভূগোলতত্ব জানিতেন, তাঁহারা যোগপ্রভাবেই হউক, অথবা অধ্যবসায়ের গুণেই সেই অতি প্রাচীনকালে চিরতুষারাবৃত উত্তরকুক ও সোমগিরি (Aurora Borealis) আবিষ্কার করিয়াছিলেন। ঐতরের ব্রাক্ষণে আমরা উত্তরকুক ও উত্তরমদ্রের উল্লেখ পাই। বাল্মীকির রামায়ণে কিষ্ণিক্যাকাণ্ডে দীতান্বেষণকালে স্থ্তীব কর্ত্বক সমুদ্রের অপরপারস্থ বহু জনপদের যেরূপ বিবরণ পাওয়া যায়, তৎপাঠে সকলেরই মনে হইবে যে, ভারতবাদী দেই অতি প্রাচীনকালে ভূমগুলের বহুদ্রদেশ অবগত ছিলেন। মহাভারতেও জম্বুখগুবিনির্মাণপ্রসঙ্গে ভূবুভান্ত সম্বন্ধীয় অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। প্রাণের কথা পূর্বেই বলিয়াছি।

বৌদ্ধ ও জৈনেরাও ভূবৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা লিথিয়া গিয়াছেন। জৈনদিগের স্থা-প্রজ্ঞপ্তি, চন্দ্র-প্রজ্ঞপ্তি ও ক্ষেত্র-সমাস হইতে ভূগোলের অনেক কথা পাওয়া যায়। বিক্রমসাগর, দেশাবলীবিবৃতি, দিখিজয়প্রকাশ প্রভৃতি বহুসংস্কৃত গ্রন্থে নানা জনপদের ভূবৃত্তান্ত বর্ণিত আছে। ভারতবাসীও পূর্বকাল হইতেই যেমন খ-লোকের গ্রুবক ও বিক্ষেপ স্থির করিয়াছিলেন, সেইয়প ভূগোলেরও নানাস্থানের অক্ষাংশ স্থির করিয়া গিয়াছেন, যন্ত্ররাজ নামক গ্রন্থে তাহার অনেকটা আভাস পাওয়া যায়।

পাশ্চাত্য ভূগোল-বিবরণ।

যে শাস্ত্রে পৃথিবীপৃষ্ঠের বিবরণ আছে, তাহাকে ভূগোল (Geography) কহে। অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠবিত দেশাদির প্রাক্তিক বিভাগ, নদ, নদী, হুদপর্কতাদির বর্ণনা, জীব, উদ্ভিজ্ঞ ও উৎপন্ন সামগ্রী এবং রাজকীয় শাসনাদির বিবরণবিশিষ্ঠ শাস্ত্রকে ভূগোল বলা যায়। ভূগোল ও ইতিহাস এ হুইটী পরম্পর সাপেকশাস্ত্র।

পাশ্চাত্য জগতে স্থপ্রসিদ্ধ গ্রীক কবি হোমরের কাব্যে সর্ব্ধ প্রথমে ভূগোলের উল্লেখ দেখা যায়; প্রসঙ্গক্রমে উক্ত কাব্যে অনেক ভৌগোলিক বিবরণ প্রদত্ত হইয়াছে। এই সময়ে অর্থাৎ খৃঃ পৃঃ নবম শতালী হইতে হোমরের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারণ ভূগোলের উল্লেখ করিতে খাকেন। হোমর পৃথিবীকে ডিয়াকার ও সমতল এবং ইহার চতুর্দ্দিকে একটী অবিরামবাহী জলম্রোত প্রবাহিত হইতেছে এরূপ বর্ণন করিয়াছেন। যাহা হউক, হোমর-বর্ণিত ভূগোলে ইউরোপের করেকটী স্থান এবং এসিয়া ও আফ্রিকার নামোল্লেখ মাত্র আছে। খৃঃ পৃঃ ৮ম শতালীতে ভূগোলের কলেবর কিছু বর্দ্ধিত হয়, এবং তাহাতে পাশ্চাত্য জগতের মনেক স্থানের বিবরণ ও নীলনদের এবং আফ্রিকার দক্ষিণখণ্ডবাসী ইথিওপীয়দিগের উল্লেখ দেখা যায়।

খৃঃ পৃঃ ৭ম শতাকীতে ফিনিকীয় বণিক্গণ আফ্রিকা প্রদক্ষিণ করিবার মানসে, সর্ব্ধ প্রথমে সমুদ্রধাতা করেন, পরে পিথাগোরা সের সময় পৃথিবী বর্ত্ত্রলাকার ইহা নিরূপিত হইয়া তংপরবর্ত্তী প্লেটোর সময়ে সিদ্ধান্তে পরি-ণত হয়। এই সময়ে বণিক্বিভার যথেষ্ট উন্নতি হওয়ায় অনেক নৃতন স্থান আবিষ্কৃত হয় এবং হিমিন্ধো নামক এক নাবিক বিটিশ দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার করেন।

হোমরের সময়ে পৃথিবার ছইটা বিভাগ ছিল। এক্ষণে চারিটা বিভাগ হইল, উত্তর, পূর্বে, দক্ষিণ, ও পশ্চিম। হিরো দোতাস যেমন ইতিহাসের জনক, সেইরূপ তিনি সর্বপ্রথম ভূগোলরচিয়তা। তিনি নিজে বাবিলন ও ইজিপ্ট প্রভৃতি অনেক স্থান স্বয়ং পরিদর্শন করিয়া তৎসমস্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

এতাবংকাল পর্যন্ত গ্রীদ্দেশে জ্যোতিবশাস্ত্রের আলোচনা দৃষ্ট হয় না। খৃঃ পৃঃ ষষ্ঠ শতাকীতে দার্শনিক পণ্ডিত খেলিদ্ সর্ক প্রথমে একটা স্থ্যগ্রহণ গণনা করেন। ইহার কিছুকাল পরে গ্রীকপণ্ডিতগণ আলেকসাক্রিয়ার জ্যোতিকিদ্গণের অনুকরণে অক্ষাংশ ও দ্রাঘিমা গণনা দ্বারা ভূপৃষ্ঠস্থ স্থানসমূহের দূরত্বনির্ণয়ে সচেষ্ট হন।

কিছুদিন পরে গ্রীক্পণ্ডিত এরাটোস্থিনিস্ প্রকৃত প্রস্তাবে একথানি ভূগোল রচনা করেন। তাঁহার প্রদত্ত মানচিত্রে মুরোপের অনেক স্থান নির্দিষ্ট ছিল। পরে এই সময়ে গ্রীসে জ্ঞানের প্রসার অনেক বৃদ্ধি পাইয়াছিল এবং প্র্যাটকগণ নৃতন দেশদর্শনে কুতৃহলী হইয়া পৃথিবীর অনেক স্থান ভ্রমণ করিতে লাগিলেন।

পরে এদিয়া মাইনরনিবাদী ষ্ট্রাবো পূর্বলন্ধ বিবরণাবলী একত্র করিয়া স্থশৃঙ্খলভাবে তাহার ভূগোলবিবরণ প্রকাশ করেন।

বাঁহারা পাশ্চাত্য দেশের প্রত্নতত্ত্বের অনুসন্ধিৎস্থ স্বত্তাপি তাঁহাদিগকে ষ্ট্রাবোর সাহায্য লইতে হয়।

যথন ষ্ট্রাবো ভূগোল প্রণয়ন করিলেন, তথন রোম-সামাজ্যের সৌভাগাস্থর্যের উজ্জ্বল কিরণে পৃথিবী আলোকিত হইয়াছিল। ষ্ট্রাবোর ভূগোল উক্ত রোমসামাজ্যের সর্বত্রই সাদরে পঠিত হইতে লাগিল। তথন আলেক্সান্ত্রিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার বলিয়া জগতে গৌরবান্বিত ছিল।

আলেক্সান্দ্রিরার জ্যোতির্বিস্থার এই সময়ে সমধিক উন্নতি হয়। এই সময়ে মিশরের অন্তঃপাতী পিলুসিরাম্ নগরের স্থাসিদ্ধ পাশ্চাত্য জ্যোতির্বিদ্ টলেমীর জন্ম হয়। টলেমী আলেক্সান্দ্রিয়ার বিশ্ববিষ্ঠালয়ে শিক্ষিত হইয়া থগোল ও ভূগোল সম্বন্ধে অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁহার প্রণীত পুস্তকের নাম আল্মেজিষ্ট। ৭ম শতান্দীতে এই গ্রন্থ আর্বীতে অনুবাদিত হয়। [হারুণ অলু রসিদ্ দেখ।]

যাহা **হউক টলেমীই প্রাচীন কালের একমা**ত্র প্রসিদ্ধ ভূগোলপ্রণেতা।

টলেমীপ্রকাশিত ভূগোলে গ্রীক ও রোমকগণ ভূমণ্ডলের যতদুর জানিতেন সমস্তই সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। টলেমীর পুস্তক ১৪ শত বংসর পাশ্চাত্য জগতে অপ্রতিহতভাবে জ্ঞানরিম বিকীর্ণ করিয়াছিল। চতুর্দশ শতাকী পর্যান্ত টলেমীর ভৌগোলিক জ্ঞানভাণ্ডারে আর একটা রত্নপ্র সঞ্চিত হয় নাই। তার পর রোমের সৌভাগ্যহ্র্য অসভ্য বর্ষররাহকবলে গ্রস্ত হলৈ, বিজ্ঞানচর্চাণ্ড, পাশ্চাত্য ভূথণ্ড হইতে তিরোহিত হইয়াছিল।

পরে বোড়শ শতালীতে যথন য়ুরোপে বিভালোচনার
নব্যুগের অভ্যাদয় হইল, তথন শাস্ত্রচর্চার বিবিধ দ্বার উদ্ঘাটিত
হইয়া নানা লুপ্ত রড্রের অনুসন্ধান হইতে লাগিল। এই সময়ে
স্পানিয়ার্ডেরা জগতের ইতিহাসের সৌভাগ্যশীর্ষ স্থান
অধিকার করিয়াছিলেন। কলম্বস্ আমেরিকা আবিদার
করিলেন, তলন্দাজেরা উত্তমাশা অস্তরীপ বেষ্টন করিয়া

ভারতবর্ষে আসিয়া পভিল এবং মেগেলন, ড্রেক, কাপ্তেন কুক প্রভৃতি জগদিখ্যাত নাবিকগণ ভূমণ্ডল প্রদক্ষিণ করিয়া ভৌগোলিক জ্ঞানের চরমোন্নতি করিলেন। ইহার পরবর্তী সময়ের ভূগোলবিবরণ আজকাল শিক্ষিত ব্যক্তি-মাত্রেরই বিদিত এবং বিশ্বকোষের মহাদেশ ও দেশাদির বর্ণনায় তৎসমস্ত বিবৃত হইয়াছে ও হইবে। এই জন্ম বাহলা ও পৌনক্তিভিত্রে তৎসমুদায়ের পুনরালোচনা করা হইল না।

# ভূপৃষ্ঠভাগের বিবরণ।

পৃথিবীর উপরিদেশ জল ও স্থল-ভাগে বিভক্ত। উহার প্রায় তিন ভাগ জল ও এক ভাগ স্থল।

জলভাগ—মহাসাগর, সাগর, উপসাগর, প্রণালী, হুদ, নদী, উপনদী প্রভৃতি নামে কল্লিত।

যে বিস্তীর্ণ লবণ-জলরাশি পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহা মহাসাগর। ভৌগোলিকগণ স্থবিধার জন্ম উহার স্বতন্ত্র নামে অবস্থান-নির্দেশ করিয়াছেন। মহাদেশের ব্যবধান লইয়া উহা ৫ ভাগে বিভক্ত; যথা—(১) উত্তর (আর্কটিক) মহাসাগর, (২) দক্ষিণ (এণ্টার্কটিক) মহাসাগর, (৩) প্রশাস্ত (প্যাসিফিক) মহাসাগর, (৪) আট্লাণ্টিক মহাসাগর, (৫) ভারত (ইণ্ডিয়ান) মহাসাগর।

১ উত্তরমহাসাগর—উত্তরমেরুপ্রদেশে। ২ দক্ষিণ
মহাসাগর—দক্ষিণমেরুপ্রদেশে। ৩ প্রশান্তমহাসাগর—
এসিয়া ও আমেরিকার মধ্যে। ৪ আট্লাণ্টিকমহাসাগর
—ইউরোপ ও আফ্রিকা এবং আমেরিকার মধ্যে। ৫ ভারত
মহাসাগর—এসিয়ার দক্ষিণে।

এই ৫টা মহাসাগরের মধ্যে প্রশান্তমহাসাগর সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও উত্তরমহাসাগর সর্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র। সমগ্র জলভাগের পরিমাণফল প্রায় ১৪ চৌদ্ধ কোটা ৫০ লক্ষ বর্গমাইল।

মহাসাগর অপেক্ষা ক্ষুদ্র লবণময় জলভাগের নাম সাগর। ঐরপ জলভাগ প্রায় চতুর্দিকে স্থল দ্বারা পরিবেষ্টিত হইলে উপসাগর নামে কথিত হয়।

যে সন্ধার্ণ জলভাগ ছই বৃহৎ জলভাগকে পরস্পর সংযুক্ত করে, অথবা ছইটী স্থলভাগের মধ্যৈ প্রবাহিত থাকে, তাহার নাম প্রণালী।

চতুদিকে সম্পূর্ণরূপে স্থল দারা বেষ্টিত স্বাভাবিক জল-ভাগের নাম হ্রদ। হ্রদ বৃহদায়তন হইলে সাগর পদবাচ্য হয়। যেমন কাম্পিয়ান সাগর।

বে জলপ্রবাহ পর্বত, হ্রদ বা প্রস্তবণ হইতে বহির্গত হইয়া সাগরাদিতে পতিত হয়, তাহার নাম নদী। বে নদী পর্বতাদি হইতে বাহির হইয়া অপর কোন নদীতে আদিয়া মিলিত হয়, তাহাকে উপনদী এবং বাহা নদীগাত্র ভেদ করিয়া ভিন্নদিকে প্রবাহিত হয়, তাহাকে শাখানদী বলা বায়। নদীদ্বয়ের সন্ধিলনস্থানকে সঙ্গম কহে।

যে স্থান হইতে নদীর উৎপত্তি হইতেছে, তাহা নদীর উৎপত্তিস্থান এবং যে স্থানে গিয়া নদী সমুদ্রে বা হ্রদে মিলিত হইয়াছে, তাহাকে নদীমুখ বা মোহানা কহে। নদীর মোহা-নার নিকটস্থ ত্রিকোণাকার ভূমির নাম ব-দীপ্র বা ডেল্টা।

বর্ত্তমান ভৌগোলিকগণ ভূপ্ষ্ঠকে হুইটা মহাদ্বীপে বিভক্ত করিয়াছেন—পূর্ব্ব প্রাচীন মহাদ্বীপ এবং পশ্চিম বা নৃত্তন মহাদ্বীপ। এই মহাদ্বীপের অন্তর্গত বিস্তীর্ণ ভূপপ্ত, যাহাতে অনেক দেশ আছে, তাহাকে মহাদেশ বলা যায়।

প্রাচীন মহাদীপে—(১) এসিয়া, (২) যুরোপ ও (৩) আফ্রিকা। নূতন মহাদীপে—(১) উত্তর আমেরিকা ও

(२) मिक्कण आरमितिका ; এই शाँठि महातिम।

এক্ষণে ওসেনীয়া (সামুদ্রিক) নামক সমুদ্রগর্ভস্থ বৃহৎ বৃহৎ দ্বীপগুলিকে লইয়া ভৌগোলিকগণ একটী স্বতন্ত্র মহাদেশ কল্পনা করিয়া থাকেন।

মহাদেশের মধ্যে এসিরা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও বছজনপূর্ণ।
বৃহরোপ সকলের মধ্যে ক্ষুদ্র হইলেও উন্নত ও স্থসভা।
আমেরিকার জনসংখ্যা সর্বাপেক্ষা অন্ন; এবং আফ্রিকা
সকলের মধ্যে অম্বন্নত ও অসভ্য। [মহাদেশগুলির বিবরণ
তত্তংশব্দে দ্রষ্টব্য।]

১৪৯২ খৃষ্টাব্দে বিখ্যাত মূরোপীয় নাবিক কলম্বন, আমেরিকা আবিষার করিয়া স্বীয় পোতাধ্যক্ষ আমেরিকা ভেদ্পুচির নামানুসারে এই স্থানের আমেরিকা নামকরণ করেন।

পরিমাণফল—সমগ্র পৃথিবীর পরিমাণ সাড়ে উনিশ কোটী বর্গমাইলের অধিক। তন্মধ্যে জল সাড়ে চৌদ্দ কোটির অধিক, আর স্থল পাঁচ কোটির অধিক।

লোক-সংখ্যা—সমগ্র পৃথিবীর লোকসংখ্যা প্রায় দেড় শত কোটি।

স্থলভাগ সাধারণতঃ—মহাদেশ, দেশ, দ্বীপ, উপদ্বীপ, অস্ত-রীপ, যোজক, উপকূল, পর্ব্বত ইত্যাদি অভিধানে অভিহিত।

বিস্তীর্ণ ভূমিথওকে মহাদেশ এবং তাহার এক একটা অংশকে দেশ বলা যায়। চতুর্দিকে জল দারা বেষ্টিত ভূমি-থওকে দ্বীপ বলে এবং ঐরপ কতকগুলি দ্বীপ একত্র সংবদ্ধ প্রায় থাকিলে তাহাকে দ্বীপপুঞ্জ বলে। ঐরপ মহাদেশ সমীপবর্ত্তী প্রায় চতুর্দ্ধিকে জল-পরিবেষ্টিত কোন

কোন ভূমিখণ্ড একদিকে স্থল দারা মহাদেশের সহিত সংলগ্ন তাহা উপদীপ পদবাচ্য হয়।

যে ভূভাগ ক্রমশঃ স্ক্র হইয়া সাগরের দিকে গমন করি-য়াছে, তাহার অগ্রভাগের নাম অন্তরীপ।

কোন সন্ধীর্ণ ভূমিথও ছই বৃহৎ ভূমিথওকে সংযুক্ত করিলে তাহাকে যোজক বলে।

সমুদ্রের তীরবর্তী স্থানের নাম উপকৃল।

পৃথিবীর উপরিস্থ অভ্যুচ্চ প্রস্তরময় স্থানগুলি পর্বত বা শৈলনামে অভিহিত। ঐ পর্বতগুলি দীর্ঘস্থানব্যাপী হইলে পর্বতশ্রেণী আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

কুদ্র কুদ্র পর্বতগুলির নাম পাহাড় বা গণ্ডশৈল।
পর্বতের অগ্রভাগকে শৃঙ্গ, চূড়া বা শিথর কহে। বথা—
কাঞ্চনজ্জা।

ষে পর্বতে শৃঙ্গদেশস্থ ছিদ্র হইতে সময়ে সময়ে ধ্ম, ভন্ম, অগ্নিশিথা ইত্যাদি বাহির হয়, তাহার নাম আগ্নেয় পর্বত।

পর্বতদ্বরের মধ্যবর্তী বিস্তীর্ণ প্রান্তরক্ষেত্রের নাম উপত্যকা এবং পর্বতময় উচ্চ ভূমির নাম অধিত্যকা।

পার্বভীয় উচ্চভূমির মধ্যস্থিত নদীর থাতকে অববাহিক। (basin) এবং অববাহিকাদ্বরের মধ্যস্থিত, পার্বব্যভূমিকে জলবাধ (watershed) কহে।

তুইটী পর্বতের মধ্যবর্তী দক্ষ পথের নাম গিরিবর্ত্ম, ঘাট, বা পাস।

যে ভূমির উপরিভাগ প্রায় সমান এবং পর্ব্বতাদিবিহীন, তাহাকে সমতলভূমি কহে।

বৃক্ষ-লতাদি পরিশৃত জলাশয়াদি-বিহীন বিস্তীর্ণ বালুকাময় প্রাস্তরভূমিকে মরুভূমি বলা বায়। মরুভূমির মধ্যস্থ উর্করা-ভূমির নাম মারব দ্বীপ বা ওয়েসিস। যথা—ফেজান।

ভূপৃষ্ঠে নানাজাতীয় মন্ত্রোর বাস আছে। বর্ণ ও গঠনাদি-ভেদে মন্ত্রয়জাতি তিনটী প্রধান শ্রেণীতে বিভক্ত। বথা— ককেশীয়, মোঙ্গলীয়, এবং নিগ্রো। মলয় ও আমেরিক ইণ্ডিয়ান্ জাতিরয় মোঙ্গলীয় জাতির অন্তর্গত।

- ১। ককেশীয়—এই শ্রেণীর মন্থ্যদিগের শরীরের গঠন ও বর্ণ স্থানর এবং ইহাদের অনেক দাড়ি হয়। য়ূরোপে, পশ্চিম এসিয়াতে কাম্পিয়ান্ সাগরের দক্ষিণ হইতে দক্ষিণ এসিয়ায় ভারতবর্ষ পর্যান্ত এবং আফ্রিকার উত্তর ভাগে এই জাতির বাসস্থান।
- ২। মোন্দলীয়—ইহাদের বর্ণ পীত, চুল কাল, চকু কুদ্র, মুথ চেপ্টা, এবং দাড়ি অল্ল। এসিয়ার উত্তর-পূর্ব্ব ও মধ্য প্রদেশে এই জাতির বাস।

- । নিগ্রো—ইহাদের চামড়া কাল, নাক চেপ্টা, ওষ্ঠ
   মোটা, চিবুক দীর্ঘ, এবং চুল কোঁকড়া ও ভেড়ার মত।
   ইহারা আফ্রিকার দক্ষিণ অংশে ও মধ্যস্থানে বাস করে।
- ৪। মলায়—ইহারা মোললীয় ও নিগ্রো জাতির মধ্যবর্ত্তী বলিয়া অনেকাংশে তাহাদের সহিত সাদৃগু আছে। মলয় উপদ্বীপ ও ভারতদ্বীপপুঞ্জে ইহাদের বাস।
- ৫। আমেরিক বা লোহিত ইণ্ডিয়ান্—ইহাদিগকে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার অনেক অংশে দেখা যায়। ইহারা তাম্রবর্ণ।

উপরি উক্ত মন্থ্যগণ নানা ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত। বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন প্রবর্তকের অভ্যুদরে পৃথিবীতে নানা ধর্ম প্রচলিত হয়। [তত্তৎশব্দ দেখ।] তন্মধ্যে হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান, খুষ্টান, মিছদি এই কয়টী প্রধান।

ভূগোলবিদ্যা (স্ত্রী) যে বিছা দারা পৃথিবীর আক্তি, ধর্ম, বিভাগ, গতি ও সম্বন্ধ জ্ঞাত হওয়া যায়। (Geography)

ভূঘন (পুং) শরীর।

ভূচক্র (ক্নী) > পৃথিবীপরিধি। ২ বিষুবরেখা। ৩ অয়নবৃত্ত। ৪ ক্রান্তিবৃত্ত। ৫ অক্ষ ও ক্রাঘিমরেখা।

ভূচর ( ত্রি ) ভূবি চরতীতি চর-ট। ধাহারা ভূমিতে বাস করে, মন্থ্য, গো, অশ্ব প্রভৃতি। ( পুং ) শিব। ভূচর্মাসদ্ধি ( স্ত্রী ) তন্ত্রোক্ত সিদ্ধিভেদ।

"ততোহধিকতরাভ্যাদাৎ বলমুৎপদ্মতে ভৃশম্।

বেন ভূচরসিদ্ধিঃ স্যাঙ্চরাণাং জয়ে ক্ষমঃ॥'' ( দন্তাত্তেরস॰)
তন্ত্রশান্তে বে সকল সিদ্ধি বা সাধনার উল্লেখ আছে,
এই ভূচরসিদ্ধিও তাহার অগ্রতম ও প্রধান বলিয়া নিরূপিত।
বাস্তবিক, তন্ত্রবাক্যের মর্ম্মগ্রহ করিয়া যদি প্রকৃতপক্ষে অবাধে
এই অঘটন-ঘটনা-পটীয়সী সিদ্ধির দিকে মন নিবিষ্ট করিতে
পারা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই এই সিদ্ধি বা সাধনা বলে সাধকের কোন বস্তুই অপ্রাপ্য অগম্য বা অপ্রত্যক্ষ থাকে না।
তথন করতলগত আমলক ফলের গ্রায় অভীপ্সিত সমস্ত
বিষয়ই তাঁহার আয়ত্ত হইতে থাকে।

কিন্তু এই সিদ্ধিলাভে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হওয়া অনায়াসে ঘটিয়া উঠে না। অনেক বাধা বিল্প কাটাইয়া স্কৃদ্ অভ্যাসের পূর্ণ সহায়তালাভে অধিকারী হইতে পারিলেই, এই সিদ্ধিরূপ সমৃদ্ধ সৌধশিখরে অধিরোহণ করা যায়। দত্তাত্রেয়সংহিতায় দেখিতে পাই,—যোগী ষথন অভ্যাসবশে এই সাধনায় সিদ্ধ হইয়া উঠেন, তথন তাঁহার অনুপম রূপমহিমায় কলপের দর্প থর্ব হইয়া যায়, অনেক বিল্প আদিয়া দেখা দেয়। এমন কি রূপমুগ্ধ অঙ্গনাগণ অনঙ্গপীড়িত হইয়া তাঁহার সঙ্গলাভের

কামনা করিতে থাকে; স্থতরাং এই অবস্থায় যোগী যদি
তথন অঙ্গনার অঙ্গালিঙ্গনে লিপ্ত হন, তবেই তাঁহার অধ্যপাত
অদ্ববর্তী হইয়া থাকে। তথন তাঁহার বিন্দুপাত বশতঃ আত্মা
ক্ষীণ হইয়া পড়ে এবং যাহা কিছু শক্তিসামর্থ্য থাকে, তৎসমস্ত
একেবারেই হ্রাস হইয়া যায়। অতএব এ হেন সিদ্ধির অধিকারী হইতে গিয়া যোগী ব্যক্তি কথন রমণীসঙ্গ করিবেন না।
সর্বাদা সর্বপ্রথত্নে স্থীয় বিন্দু ধারণ করিয়া থাকিবেন। এইরপে
ইক্রিয়নিগ্রহপূর্বক যোগী যথন সিদ্ধিলাতে প্রয়াসী হইবেন,
তথন একটা নির্জ্জন স্থানে গিয়া পূর্বার্জিত পাপরাশির বিনাশের জন্ত প্রথমে প্রণব জপে নিমগ্ন হইবেন। এই প্রণবজপ করিছে করিতেই তাঁহার পবিত্রতা সম্পাদিত হইবে,
এবং সমস্ত বাধাবিদ্ব বিদ্বিত হইয়া যাইবে।

এইরপ অভ্যাস-বোগই ভূচরসিদ্ধির প্রথম অবস্থা বলিয়া कथिछ। सांभी अथरम এই अज्ञास्मरे अवृत् रहेया, भरत বায়ু অভ্যানে কুন্তক অবস্থায় উপনীত হইবেন। দিবাতেই হউক বা রাত্রিতেই হউক, একমাস পর্যান্ত প্রত্যহ একবার করিয়া কুন্তক করিতে হইবে। যোগী কুন্তক অবলম্বন করিয়া टेक्सियार्थ ट्रेंटिंग्डे टेक्सियिनिंगरिक स्य প্রত্যাহরণ করেন, তাহারই নাম প্রত্যাহার। কুন্তকাবস্থায় উপনীত যোগীর পক্ষে এই সমঙ্গে এই প্রত্যাহারের অনুষ্ঠানও একটা নিতান্ত প্রয়োজনীয়। त्याशावनशी नाधक এই नमरम हकू निया यांचा यांचा दनियदन, काल यांश यांश खनिएं शाहेरवन, नामिकां या रा गन्न গ্রহণ করিবেন, রদনায় যে যে রিদের আসাদ 'লইবেন এবং ত্বক্ দারা যাহা যাহা স্পর্শ করিবেন, তৎ সমস্তই আত্মাতে ভাবনা করিবেন। এইরূপে অতক্রিত হইয়া যোগী ব্যক্তি যথন যত্ন সহকারে প্রত্যহ এক প্রহর কাল পর্যান্ত পূর্ব্বোক্ত বিধানগুলির অনুষ্ঠানে লিপ্ত থাকিবেন, তখন তাঁহার এক অলোকসামান্ত সামর্থ্য আসিয়া উপস্থিত হইবে। তিনি তথন দূরদৃষ্টি, দূরশ্রুতি প্রভৃতি অমানুষোচিত ক্ষমতায় সমন্বিত इरेरवन। जारात मूथ मिन्ना र्य कथा वारित रहेरव, जारा তৎক্ষণাৎ সিদ্ধ হইবে। তিনি কামচরত্ব লাভ করিবেন। তাহার মলমুত্রাদির সংস্পর্শে লোহও স্বর্ণরূপে পরিণত হইবে, অধিক কি, প্রতিনিয়ত অভ্যাদবশে তখন তিনি খেচরত্ব এবং এতদপেক্ষা অন্ত অধিকতর সামর্থ্য লাভেরও অধিকারী হইতে পারিবেন। কিন্ত যোগী যথন নিজের এই সমস্ত অলৌকিক সামর্থ্য অনুভব করিতে থাকিবেন, তথন তিনি বুদ্ধিবলে ইহা নিজের অভ্যুদয় বলিয়া মনে না করিয়া মহাসিদ্ধির অন্তরায় বলিয়াই জানিবেন। তথন যোগী নিজের ক্ষমতা কাহারও নিকট প্রকাশ করিবেন না । কাছাকেও কিছু শিক্ষা

দিবেন না। তিনি স্বসামর্থ্য গোপন করিবার জন্ম লোকের
নিকট মৃক, অন্ধ, বধির ও মূর্থের ন্যার অবস্থান করিবেন।
ইহার অন্থথাচরণ করিলেই তাহার স্বকার্য্যে বাধা
ঘটিবে। তিনি নিজ অন্যাস্থোগে শিথিল-প্রয়ত্ব হইয়া পড়িবেন
এবং অন্যাসে শ্লথাদর হইলেই তাঁহাকে সাধারণ মানবের
ন্যায় হইতে হইবে, স্থতরাং তথন আর তাঁহার কোন
সামর্থ্যই থাকিবে নান এই জন্মই থোলী পুরুষ কথন গুরুবাক্য বিশ্বত না হইয়া দিবানিশি বিহিত অন্যাসেরই বশবর্ত্তী
হইবেন। এই পরিচয়াবস্থা এবং তদনস্তর অন্তর্টেয়
বিষয় গুলির অনুষ্ঠান করিলেই যোগরত মহাপুরুষ মহাসিদ্ধি
লাভ করিয়া কৃতকৃত্য হইয়া থাকেন।

এই বিষয়ের বিস্থৃত বিবরণ দন্তাত্তেয়চ**ন্দ্রিকা ও গ্র**হ্যাম-লের চতুর্দ্দশ পটলে দ্রস্টব্যা

ভূচিত্র (ক্রী) ভূবং পৃথিব্যাঃ চিত্রং। পৃথিবীর মানচিত্র, ম্যাপ্।
ভূচছায় (ক্রী স্ত্রী) ভূবশ্ছায়া ( বিভাষা দেনাস্থরাচ্ছায়ানিশানাম্। পা ২।৪।২৫) ইতি তৎপুরুষে বিভাষয়া নপুংসকং,
ছায়াবাছল্যে তু কেবলং ক্রীবন্ধং। অন্ধর্কার। স্ত্রীলিকে ভূশ্ছায়া।
ভূজন্তর (পুং) ভূবো জন্তরিব। উপরস্বিশেষ, ভূনাগ, শীষ।
ভূজন্তর (স্ত্রী) ভূবো জন্তরিব সাদ্ভাব। ১ গোধ্ম, গম।
২ বিকন্ধত বৃক্ষ, বইচগাছ। (মেদিনী) ৩ ভূমিজন্তুক্ষ, চলিত

ভূটান, হিমানরের পূর্বপাদভূমে অবস্থিত একটা পার্বতীর স্বাধীন সামস্ত রাজ্য। অক্ষা॰ ২৬° ৪৫ হইতে ২৮° উ: এবং দ্রাঘি॰ ৮৯° হইতে ৯২° পূ:। ইহার উদ্ভরে ভোটরাজ্য, পূর্বে অর্দ্ধসভ্য পার্বতীয় স্বাধীন জাতিগণের বাসভূমি, দক্ষিণে ইংরাজাধিকত গোয়ালপাড়া, কামরূপ ও জলপাইগুড়ি জেলা এবং পশ্চিমে সিকিম রাজ্য।

বনজাম। (রাজনি॰)

খ্যামল সমতল শশুকেত্রসমূহ না থাকিলেও এই স্থানের পার্কিতীয় শোভা অতীব মনোরম। কোথাও নতোরত গিরিগও-সমূহ লতামগুপের স্থায় খ্যামভ্ষায় বিভূষিত, কোথাও বা উচ্চ-চূড় বাউবৃক্ষসমূহ অত্যুচ্চ শূক্ষোপরি দণ্ডায়মান থাকিয়া, যেন মুকুটধারী রাজার খ্যায় প্রশান্ত পর্কতবক্ষ শাসন করিতেছে। এই ক্ষণকায় বৃক্ষগুলির শোভা এতই মনোহারী যে, সময় সমর পথিকগণ দূরে দাঁড়াইয়া ঐ অপূর্ক দৃশু সন্দর্শনে মুগ্ন ও আত্মহারা হইয়া যায়। হিমালয়শ্রেণীর ভূষার ধবল চিত্রপটে এই বৃক্ষরাজি যেন অগণিত বাহিনীর খ্যায় রণপ্রতিক্ষায় দণ্ডায়মান আছে, তহুপরে মেঘমালার ক্রীড়া বড়ই বিশ্বয়োলীপক, সে মাধুর্যা বর্ণনার অতীত।

थाकृ जिक-रमोन्सर्गमानिमी এই পার্স্কতা ভূমি মুক্তামালার ন্তায় অসংখ্য স্রোতমালা বক্ষে ধারণ করিয়া বিধাতার স্ষ্টি-কুশবতার পরিচয় দিতেছে। গভীর পর্বতকন্দর ও অত্যচ্চ শিখরভূমি বিধোত করিয়া ধেন অনাকুলমনে মন্থরগমনে স্রোত্রিনীসমূহ সেই ভয়াবহ বিজন পার্মত্য প্রদেশ অতিক্রম-পূৰ্বক দকিণাভিমুখে ব্ৰহ্মপুত্ৰে আসিয়া মিলিত হইতেছে। কোণাও এই জনরাশি পর্বতকন্দর ভেদ করিয়া প্রপাতাকারে পতিত হইয়া থাকে ৷ ত্রমণকারী টার্ণার একটীর বিষয় উল্লেখ করিয়াছেন যে, উক্ত জলধারা এরূপ উচ্চ স্থান হইতে ভূতলে নিপতিত হইতেছে বে, উপর হইতে দেখিলে বোধ হয় যেন উहा मधास्टल हे विनीन इरेम्रा यारेटल विदः निम्नजाग हरेटल দেখিলে অমুমান হয় যে, যেন একটা প্রস্ন জলধারা মৃত্যুমন-গতিতে পর্বতগাত্র বহিয়া চলিয়াছে। মানসাই এখানকার প্রধান নদী। তাসগাও অতিক্রম করিয়া এই নদী ব্রহ্মপুত্রে মিলিত হইরাছে। এথানে ইহার স্রোতোবেগ এতই প্রবল যে. উহা পার হওয়া স্থকঠিন। এখানে গমনাগমনের জন্ম একটা সেতৃ নিৰ্শ্বিত আছে। এতত্তিয় এখানে মাছু, চিঞ্, ভোর্সা, মালিচু, कूक्ছू, वर्ना, त्रायनक ও माक्षाम अভৃতি नहीरे अधान।

ভৃতিয়াদিগের মুখে গুনা যায় যে, পূর্বে এখানে তেফু নামক জাতির বাস ছিল। সাধারণের বিখাস, তাহার। কোচবিহারত্ত কোচ জাতীয়। ছই শতাক পূৰ্বে একদল ভোটনৈন্ত আসিয়া তেকুদিগকে পরাভূত করিয়া এথানে আধিপত্য বিস্তার করে। এখানকার রাজকীয় কার্য্য হুইজন ব্যক্তির শাসনাধীনে ग্রস্ত। ১ ধর্মরাজ বা জাতীয় গুরু, ২ দেবরাজ বা সাময়িক শাসনকর্ত্তা। পেনলোদিগের দারা প্রতি তিন বংসর অন্তর এক এক জন ব্যক্তি দেবরাজপদে অভিষিক্ত হন। রাজ্যশাসন সংক্রান্ত এই উভয় রাজাকে পরিচালিত করিতে লেনোহন নামে একটা স্থায়ী মন্ত্রিসভা আছে। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে এখানে কোনরূপ শাসনশৃঙ্খলা প্রচলিত নাই। নিম্নতন রাজকর্মচারী ও হুর্গাধ্যক্ষ-গণ এখানকার প্রকৃত অধীশ্বর। তাহাদের কঠোর শাসন, বল-পূর্ব্বক করসংগ্রহ ও যথেচ্ছ অত্যাচার রাজ্যমধ্যে শাসন-বিশুখলা ও অরাজকতার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। তাহা-দিগের রাজাকার্যা-পরিচালক ধর্মরাজ ঈশ্বরের অবতাবরূপে কল্লিত। তাঁহার মৃত্যুর ছ-একবংসর অতিবাহিত হইলে পুনরায় बानकक्रभी धर्म्यतारक्रत अञ्चामत्र रहा।

ধর্মরাজের বালকাবতার সাধারণতঃ কোন প্রধানতম রাজ-কর্মচারীর গৃহে জন্ম লাভ করেন। ঐ বালক পূর্বতন ধর্ম রাজের কোন নিদর্শন দেখাইতে পারিলেই তাঁহার ধর্মরাজ-পদপ্রাপ্তি স্থিরীকৃত হইয়া যায়। পরে তাঁহাকে মঠে রাথিয়া বিভা শিক্ষা দেওয় হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, সেই ব্যক্তি রাজপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় তাঁহার যেরূপ প্রভাব প্রতিপত্তি থাকে, এ সময়ে তাঁহার সে শক্তির অনেক হ্রাস দেথা যায়। দেবরাজ জাতীয় সভা কর্তৃক রাজপদে মনোনীত হইলেও প্রকৃতপক্ষে তিনি পূর্ব্ব বা পশ্চিম ভূটানস্থ শাসনকর্তৃদ্বয়ের মধ্যে অপেক্ষাকৃত বলবানের হস্তে ক্রীড়াপুত্রলীর ভায় অবস্থান করেন এবং তাহারই কর্তৃত্বাধীনে নামে মাত্র রাজা বলিয়া বিঘোষিত হন।

১৭৭२ थृष्टोक हरेट हैश्तारकत महिल जूगेनवानी निरंभत রাজকীয় সংস্রব সংঘটিত হয়। উক্ত বর্ষে ভূটিয়াগণ কোচবিহার আক্রমণ করে। কোচবিহারাধিপ ইংরাজের সাহায্য প্রার্থন। করিলে, কাপ্তেন জেমস্ ভূটিয়াদিগকে তাড়াইয়া দিতে আদিষ্ঠ হন। ইংরাজ কোম্পানীর সহিত যুদ্ধে ভূটিয়াসেনাদল পরাজিত হইয়া খদেশে ফিরিয়া যায়। তিব্বতরাজ-প্রতিনিধি তেশ্ব-লামার মধ্যস্থতায় উভয় পক্ষে ১৭৭৪ খুষ্টাব্দে সন্ধি স্থাপিত হয়। ১৭৮৩ খুটালে বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তৃতির আশায় ইংরাজকোম্পানি কাপ্ডেন টার্ণারকে ভূটানরাজ-সকাশে প্রেরণ করেন। এ দৌত্যে কোম্পানীর আশা ফলবতী হয় নাই। অতঃপর ১৮২৬ খুষ্টান্দে ইংরাজের আসাম অধিকার পর্যান্ত ভূটানের সহিত ইংরাজের বিশেষ কোন রাজকীয় সংস্রব ঘটে নাই ৷ ঐ সমরে ভূটিয়াগণ পর্বতের পাদদেশস্থ 'বার'ভূমি বলপূর্বক অধিকার করে এবং তাহার জন্ত সামান্ত কর দিতে স্বীকৃত হয়। অঙ্গীকার মত করপ্রদানে অশক্ত হইয়াও তাহারা ইংরাজের অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া লুট পাট করিতে থাকে। তদরুদারে কাপ্তেন পেম্বার্টন স্থব্যবস্থা স্থাপনের জন্ম ভূটানরাজসমীপে উপস্থিত হন। উভন্ন পক্ষে দন্ধি-স্থাপনে অক্বতকার্য্য ইইয়া এবং ক্ষতিপূরণের কোন-क्रि के इहेन ना तिथिया है तो क्रिक यो नात्म क्रिक श्राप्तम जाशाप्तत रखहाज कतिया नरेट वाधा ररेटन उ যাহাতে ভূটিয়াগণ শাস্তভাব ধারণপূর্ব্বক ভবিষ্যতে উপদ্রবাদি না করে, তজ্জ্য বার্ষিক ১০ হাজার টাকা ভূটানরাজকে প্রদান করিতে স্বীকৃত হন, কিন্তু দারপ্রদেশে: ভূটিয়াদিগের পুনঃ পুনঃ অত্যাচার ও দৌরাত্ম্যে বিরক্ত হইয়া ইংরাজ-न्नाज ভृषिन्नात्रारजन निक्षे जार्तमन कतिरलन, अतरमध ভদ্ন দেখাইয়াও ভৃটিয়াদিগকে নিরস্ত করিতে পারিলেন ना (पिशा ১৮৬৩ थृष्टोरक माननीय आम्लिटेरफन অত্যাচারের ক্ষতিপূরণ প্রার্থনা করিয়া ভূটানরাজ সরকারে উপনীত হইলেন। ঐ সময়ে ভৃটিয়াদিগের অত্যাচার খনী-ভূত হইয়াছিল। তাহারা দলে দলে পার্বজ্য দেশ হইতে

অবতরণ করিয়া দারবাসী প্রজার্নের সর্বনাশ করিত। লুঠন, গ্রামদাহ, হত্যা ও তাহাদিগকে জীতদাসরূপে হরণ করিয়া তাহারা দারবিভাগ ছারথার করিয়াছিল।

ইডেন সাহেব ভূটানরাজতন্ত্র হইতে বিশেষরূপ লাঞ্ছিত হন, এমন কি, বিবাদী সম্পতিগুলি ও অন্তান্ত অনেক বিষয় ভূটানকে ছাড়িয়া দিবার জন্ম তিনি ভূটান গবর্মেণ্ট কর্তৃক এক-থানি সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর করিতে বাধ্য হন। ইংরাজরাজের অনভি-মতে বলপূর্বাক এরূপ অপমানকর স্বাক্ষর গ্রহণ করায় ভারত-রাজপ্রতিনিধি বিরক্ত হইলেন এবং উক্ত সন্ধি সর্ত্ত অগ্রাহ্য করিয়া রোষবশে পূর্ব্ব সন্ধির সর্ত্তাত্মপারে ছারপ্রদেশের কর वक्ष कतिया मिलन। त्मरे मत्म जिनि विशंख द वश्मत मत्था त्य সকল দারবাসী প্রজা ভূটানে নীত হইয়াছিল,তাহাদের অনতি-বিলম্বে প্রত্যর্পণের জন্ম অনুজ্ঞা প্রচার করিলেন। ভূটিয়ারাজ একবার কর্ণপাত করিলেন না দেখিয়া,ইংরাজ-প্রতিনিধি ১৮৬৪ খুঃ অঃ ১২ই নবেম্বর ১১টি পশ্চিম দ্বার ইংরাজসামাজ্যভুক্ত করিতে আদেশ দিলেন। এ সময়ে ভৃটিয়াগণ ইংরাজের কোন প্রতিদ্বন্দিতা করে নাই, কিন্তু পরবংসর জামুয়ারী মাসে, সহসা ভূটিয়াগণ পর্বতবক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া দেওয়ান-গিরিস্থ ইংরাজ-সেনাদল আক্রমণ করে। ইংরাজসেনাগণ এরপ অত-র্কিতভাবে আক্রান্ত হইয়া বিপর্য্যন্ত হইয়া পড়ে। অতঃপর জেনা-রল টুম্বদ্ নিজ বাহিনী লইয়া ভূটিয়াদিগকে পরাভূত করেন এবং উক্তবর্ষের নবেম্বরে পুনরায় সন্ধি স্থাপিত হয়। ইহাতে ভূটান-রাজ বঙ্গ ও আসামের ১৮টা দারবিভাগ ইংরাজের হৃত প্রজা-দিগকে প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য হন। এই দারবিভাগ হইতে ভূটানের অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইত বলিয়া ইংরাজরাজও দেবরাজ ও ধর্মারাজকে বার্ষিক ২৫ হাজার টাকা দিতে স্বীকৃত হন এবং যদি তাঁহারা ইংরাজরাজের সহিত সদ্ভাব-স্থাপন করিয়া চলেন, তাহা হইলে ভবিষ্যতে ৫০ হাজার টাকা দিবারও কথা থাকে। তদবধি ভূটানরাজ ইংরাজের সহিত বিশেষ স্থপায়ে কাল কাটাইতেছেন। অধুনা কতকগুলি ভূটিয়া গোয়ালপাড়ার সান্নিধ্যে বসতি করিয়াছে।

এথানে হিমালয়বক্ষে নানা জাতীয় বৃক্ষ উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। হস্তী,ব্যাঘ্র,হরিণ প্রভৃতি পশু ও নানারূপ পক্ষী ব্যতীত, এখানকার টক্ষাস্থান নামক ভূভাগকে টক্ষান নামক এক প্রকার ক্ষুদ্র জাতীয় অশ্ব দেখিতে পাওয়া যায়। বল ও সৌন্দর্য্যে ইহারা অন্ত অশ্বজাতির গর্ব্ব থব্ব করে।

এই অসভ্য ও পার্কতীয় বহুদেশে শিল্পবিভার বিশেষ উন্নতি হয় নাই। স্থানীয় লোকের ব্যবহারোপযোগী মোটা কম্বল, কার্পাস বস্ত্র, বরফাবৃত স্থানে ভ্রমণোপযোগী মহিষ চর্ম্মের জুতা, কার্চপাত্র কাগজ, তরবার, তীর, বর্ষা ও তাম-কটাহ এথানকার প্রধান বাণিজ্য। এতদ্বিল এথানে পশম, স্বর্ণচূর্ণ, প্রস্তর, লবণ, জলপাই, কমলালেবু, মৃগনাভি, পণী-বোড়া ও রেশম পাওয়া যায়।

ভূটানরাজ্যরক্ষার জন্ম অধিক সৈন্মের প্রয়োজন হয় না।
কেবলমাত্র দীমান্তপ্রদেশ রক্ষার জন্ম বিভিন্ন হর্গে স্বল্পসংখ্যক
সৈন্ম নিযুক্ত আছে। উহাদের সংখ্যা মোট ৭ হাজার ও
হইবে না। কিন্তু যখন আক্রমণকারী শক্রদিগের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে হয়, তখন সমগ্র ভূটিয়া জাতি অস্ত্র ধরিয়া
বহির্গত হইয়া থাকে। ইহারা রাজকোষের বেতনভোগী নহে।

পুনথা বা তোজেন নগর ভূটানে রাজধানী। দার্জিলিঙ্গ হইতে ৪৮ মাইল পূর্বোত্তরে বুগ্নী নদীর বামকূলে অবস্থিত। আসাম হইতে তিব্বতরাজধানী লাসা নগরী যাইবার পথে তাসিপেজাঙ্গ, পারো, অঙ্গদ পোরঙ্গ, তৌজসো নগর এবং অভাত্র বন্দিপুর, ঘাসা ও মুরিচোম নগর বিভ্যমান আছে। পুনথার স্বাস্থ্য অতি উৎকৃষ্ট এবং এখানকার অধিবাসিগণও সমধিক বলশালী।

পার্কত্য বিভাগের উচ্চতার তারতম্যান্থসারে এখানকার জলবায়ুরও বিভিন্নতা লক্ষিত হয়, কোথাও সাইবিরিয়ার কঠোর শীত, কোথাও আফ্রিকার দারুণ গ্রীষ্ম, কোথাও বা ইতালীর স্থুখকর বাসন্তিক সমীরণ প্রবাহিত রহিয়াছে। এক দিনের পথ পরিভ্রমণ করিলে ভ্রমণকারী পথিক উক্ত বিষয় সবিস্তার অন্থভব করিতে পারিবেন। রাজপুঙ্গবগণের শৈত্যাবাস পুনথার অধিবাসিবৃন্দ যখন প্রথর স্থ্যকিরণের উত্তাপে সস্তপ্ত তথন তাহারই অদ্রবর্ত্তী ঘাসা\* নগরবাসিগণ হিমানীর ত্যারপাত ও কঠোর শীতকপ্তে দীন যাপন করিয়া থাকে। এখানে অহরহই বৃষ্টিপাত হয় এবং সময় বিশেষে পর্কত্যাহরাদিতে ঝটিকা সমুখিত হইয়া পর্কত্যালনরূপ ভয়াবহ দৃশ্রসমূহ সমুপ্তিত করে।

এখানকার অধিবাসিগণ ভূটীয়া নামে খ্যাত। ভোট-দেশ হইতে আসিয়া তাহারা এই ভূটান প্রদেশে বাস করিয়াছে। অধিবাসিবৃন্দ সাধারণতঃ তিনভাগে বিভক্ত—১ম পুরোহিত বা ধর্ম্মাজক, ২য় পেনলো বা সন্দারগণ, ইহারাই শাস্নকার্য্যে বিনিষ্কু আছেন এবং ৩য় নিম্প্রেণীর ক্ষিজীবিগণ।

প্রজাবর্গ সাধারণতঃই পরিশ্রমী। ক্নবিকার্য্যে তাহাদের বিশেষ মন আছে। কিন্তু স্থানীয় ভূভাগের প্রাকৃতিক অবস্থান ও রাজপুরুষগণের দৌরাস্ম্যে সর্বস্ব অপহরণের ভয়ে, তাহারা

<sup>\*</sup> এই নগর পুনথা হইতে দেখিতে পাওয়া ষায়।

কৃষিকার্য্যেও বিশেষ মনোযোগী নছে। নিম্নশ্রেণীর ব্যক্তি-বর্গ স্বভাবতই দরিদ্র এবং উচ্চশ্রেণী কর্ত্তক প্রপীড়িত। কোন অবস্থাপন্ন ব্যক্তির নজর পড়িলে দরিদ্রের আর রক্ষা থাকে না। তাহার বিষয়সম্পত্তিসমূহ ধনী ব্যক্তি কাড়িয়া লইবেই। রাজকীয় কর্মচারীর ক্রীতদাসাপেক্ষা দরিদ্র প্রজার কোন কোন বিষয়ে ক্ষমতা আছে। উহাদের কাহারও ভূম্যাদিতে অধিকার নাই। রাজকর্মচারী কর্তৃক চাহিবামাত্রই তাহার। উহা প্রত্যর্পণ করিতে বাধ্য। 'জোর যার মুলুক তার' এ রাজতন্ত্র একমাত্র ভূটানেই দেখিতে পাওয়া যায়। রাজ্যের বিভাগ বা জেলাবিশেষের শাসনকর্ত্তাগণ রাজদরবার হইতে কোনরপ তলবানা পান না, তাঁহাদের যাহা আবশ্রক তাহা তাঁহার। স্বচ্ছন্দে প্রজার রক্তশোষণ করিয়া লইতে পারেন। প্রজার সর্বস্থ অপহরণ করিয়া শাসনকর্তাগণ যাহা আহরণ করিবেন, তাহা হইতে তিনি কতকাংশ রাজদরবারে প্রদান করিতে বাধ্য। তিনি বলপূর্বক যত অধিক কর সংগ্রহ করিতে ও রাজ্সরকারে যত অধিক পরিমাণে পাঠাইতে পারি-বেন, ততই তাঁছার সম্মান ও শাসনকর্ত্রপদ অকুগ্ন থাকিবে।

উচ্চশ্রেণী বা রাজকীয় কর্মচারিগণ নানা দোষহন্ত।
ঝগড়া, কলহ, বিবাদ ও পর শ্রীকাতরতা তাহাদের প্রধান
অঙ্গ। তাহারা নির্দিয় ও লজ্জাহীন ভিখারী। অবস্থাপর
হইলেও তাহারা পরদ্রবালাভহেতু ভিক্ষা করিতে অপমান
বোধ করে না, কিন্তু যদি তাহাদের প্রার্থিত দ্রব্য প্রদান না
করা হয়, তাহা হইলে তাহারা বিশেষ নিষ্ঠুরভাবে তাহার
প্রাণ পর্যান্ত হরণ করিতেও কাতর হয় না। পক্ষান্তরে
নিমশ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ অপেক্ষাক্ত সৎ ও সত্যবাদী। তাহারা
আপনার পরিশ্রমে কার্পাসবস্ত্র, টিয়ার্ক্ষের ছালে কাগজ ও
ধান্তাদি হইতে মদিরা প্রস্তুত করিয়া উপভোগ করে।

ভূটিয়ারমণীগণ সতীত্বের ছায়া অবলোকন করে নাই।

েবা ৬ লাতা স্বচ্ছন্দে এক স্ত্রীকে উপভোগ করিতে পারে।

ইহাতে তাহাদের মনে কোনরূপ দিধা উপস্থিত হয় না।

এই কারণে স্ত্রীলোকগণ স্বভাবতই ছঃশীলা ও অসদ্ভাবা।

তাহারা বহুসামিক হওয়ায় বংশাধিকার ঠিক থাকে না।

কারণ গর্ভজ পুত্র কাহার বংশ উজ্জ্বল করিবে, তাহার নির্দেশ

না পাওয়ায় প্রকৃত উত্তরাধিকারী সাব্যস্ত করা যায় না।

এই জন্ত কোন ধনি-পরিরারের কর্ত্তা মরিলে তাহার

যতই পুত্রক্তা। থাকুক না কেন, সমগ্র সম্পত্তি দেব বা ধর্ম্ম
রাজের অধিকারভূক্ত হয়।

ভূটিয়াদিগের মধ্যে 'ধর্মরাজ' বুদ্ধের অবতারস্বরপ কলিত। রাজ্যের প্রধান দ্র্দারদিগের মধ্যে একজনকে দেবরাজ মনোনীত করা হয়। রাজকীয় নিয়মামুসারে দেবরাজ তিন বংসরের জন্ম সিংহাসনের অধিকারী, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে যতদিন রাজকার্য্য পরিচালনের ক্ষমতা থাকে, ততদিন
তিনি রাজসিংহাসনে সমাসীন থাকিতে পান। দেবরাজ ও
ধর্মারাজের পর, ১২টা বৌদ্ধযতি লইয়া একটা ধর্মাসভা এবং
৬ জন জিম্পে দ্বারা একটা ভজনসভা গঠিত হইয়াছে। এই
ধর্মাচার্য্যগণ রাজকীয় কার্য্যে মন্ত্রদাতারূপে গণ্য হন। দেবরাজের অধীনস্থ পর-পিলে, বা পেম্ল্যে চিঞ্চু নদীর পশ্চিমদেশ
এবং তোঙ্গুপিলো পূর্ব্বভাগ শাসন করিয়া থাকেন। তাঁহাদের উভয়ের অধীনে ৬ জন করিয়া স্থ্বা বা কমিসনর নিযুক্ত
আছে।

ভূটিয়াগণ দৃঢ়কায়, সাহসী ও বলবান্। প্রকৃত পক্ষে এরপ স্থাঠন-প্রতিকৃতি আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। তাহাদের বলিষ্ঠ বপুও ভীমদর্শন মুখন্ত্রী কদর্য্য আচারব্যবহারে আরও ভীষণতর করিয়া তুলিয়াছে। মরুয়া ও বেঙ্গ নামক দেশীয় মত্যপানে তাহাদিগের নয়ন নিরস্তর আরক্ত থাকে। তহপরে তাহাদের বেশভ্যা প্রকৃতির গন্তীর দৃশুকে ভীষণতার আছোদনে আরত করিয়াছে। স্ত্রীলোকদিগের বেশভ্যাও পুরুষদিগের অন্থর্কা। প্রভেদের মধ্যে এই যে, তাহারা পুরুষের স্থায় জুতা অস্ত্র ও মস্তকে টুপি ধারণ করে না। শ্করাদি বিভিন্ন মাংস ও চা তাহাদের প্রধান আহার্য্য।

তাহাদের বাসগৃহ অত্যন্ত পরিষ্ণার পরিচ্ছন্ন। জানালা দরজা প্রভৃতি প্রস্তুত করণে তাহারা বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। কবাট লাগাইতে কথনও তাহারা লোহকজা ব্যবহার করে না। অতি স্থকৌশলে তাহারা কাঠের কজা প্রস্তুত করিয়া দার বা জানালার কবাট ঝুলাইয়া দেয়।

বৌদ্ধধর্মে প্রকৃত বিশ্বাদী বলিয়া সাধারণে পরিচয় দিলেও তাহারা গুপ্তভাবে উপদেবতার পূজা এবং সেই ভূতযোনির ভৃপ্তির জন্ম কতকগুলি মন্ত্রপাঠও করিয়া থাকে। পূজা বা উৎসবে শিঙ্গা, শঙ্খা, করতাল, ঢোল, ঢকা, বাঁশী প্রভৃতি বাছ যন্ত্রের সমবেত বাজনা হয়। তাহাদের ভাষা তিব্বতী ভোট ভাষার অনুরপ। তবে স্থানভেদে উহাতে কতকগুলি পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

এখানে প্রায় ২ হাজার ঘ্যালোঙ্গ বা লামা পুরোহিত ও বহু শত ধর্মকুমারী আছে।

প্রত্যেক গ্রামের পার্শ্বদেশে কৃষিকার্য্যের জন্ম পার্ব্বত্যভূমি পরিষ্কৃত হয় এবং তথায় গম, যব, সরিষা, লঙ্কা, শালগম প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া থাকে।

ভূটানবাসী লোপা নামক জাতি বড়ই কলহপ্রিয়, ভীক ও

মারামমতাহীন। উহাদের ক্ষুদ্র চক্ষু, বিরল ক্ষণকেশ ও চেপ্টা মুথঞ্জী দেখিলে অনেকাংশে চীনবাদী বলিয়া অনুভূত হয়। প্রোচাবস্থায়ও ইহাদের ভালরূপ দাড়িগোঁফ বহির্গত হয় না।

ইহাদের মধ্যে চঙ্গলো নামে স্বতন্ত্র একটা থাক আছে। উত্তরাংশেই ইহাদের বাস অধিক। যে ভাষায় ইহারা কথা কয়, তাহা চঙ্গলো নামে খ্যাত। উহাও কতকাংশে তিব্বতীয় ভাষার অনুরূপ। ইহারা অন্তান্ত ভূটিয়াগণের অপেকা ক্লুকায়, অমাংসল ও কৃষ্ণবর্ণ।

ভূটিয়া, ভূটানবাসী জাতিবিশেষ। ভূটান দেখ। ]
ভূত (ক্লী) ভূ-ক্তা ১ বুক্তা ২ গ্রায়। ৩ পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চক।
"তাবুভৌ ভূতসম্পৃক্তৌ মহান্ ক্ষেত্রজ্ঞ এব চ।
উচ্চাবচেষু ভূতেষু স্থিতং তং ব্যাপ্য তিষ্ঠতঃ॥" (মন্ত্ ১২।১৪)
[ পঞ্চুত ও মহাভূত দেখা]

৪ ঋত। দৈ সত্য। (অমর ও ভারত) ৬ পিশাচাদি।

''এবা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা।

চরম্ভি যক্তাং ভূতানি ভূতেশারুচরাণি হ॥"(ভাগ৽ ৩)১৪।২১)
৭ জন্ত। (মদিনী) ৮ স্থাবর-জন্সমাত্মক ক্রব্য। (মরু
৮।৩০৬) ৯ বস্তুতন্ত্ব। (ত্রি) ভারাতে স্মেতি, আধ্রাদ্বেতি
নিজভাবং ভূ-ক্ত, ভূতিরস্তাস্যেতি বা অর্শ-আদিন্বাদচ্, অভবদিতি বা ভূবো গত্যর্থে ভূতার্থে কর্ত্তরি ক্তা ১০ প্রাণী, জন্তু।
ইহা চারি প্রকার, যোনিজ, অওজ, স্বেদজ ও উদ্ভিজ্ঞ।
১১ অতীত। অতীতকাল।

"ভূতং ভবদ্ভবিষ্যদ্বা কিং তৎ স্যাদ্জগতি প্রিয়ে। ভবতী যন্ন জানীয়াদিতি শর্কোহপ্যুবাচ তাম্॥" (কথাসরিৎসা• ১।২৪)

অতীত কালের পর্যায়,—বৃত্ত, অধীত, হস্তন,নিভ্ত,গত। (রাজনি॰) ১২ বৃত্ত। ১৩ সম। ১৪ সদৃশ। (অমর ভরত) ১৫ প্রাপ্ত।

''ভূতাত্মানো মহাত্মানস্তে ন যাস্তি পরাভবম্।" ( ভারত ১৩।৩৪।১৫ )

'ভূতঃ প্রাপ্তো বশীকৃত আত্মা চিত্তং বৈস্তে' (নীলকণ্ঠ) ১৬ সত্য। 'আর্য্যে! কথয়ামি তে ভূতার্থং' (শকুন্তলা ১অ॰) ভূত শব্দ উত্তরপদস্থ হইলে সমার্থ ও স্বরূপার্থ হইয়া থাকে।

"আদীদিদং তমোভ্তমপ্রজ্ঞাতমলক্ষণম্।" (মন্তু ১।৫) (পুং) ভূ-কর্ত্তরি ক্ত। ১৭ দেবধোনিবিশেষ, ইহারা অধোন্থ ও উর্দ্ধম্থ পিশাচভেদ, ক্ষদ্রের অন্তর বালগ্রহ। (মার্ক-ওেরপু• ৫১।৫৩) ১৮ কুমার। (মেদিনী) ১৯ যোগীক্র। (শব্দরন্থা•) ২০ কৃষ্ণচতুর্দশী। (ত্রিকা•) ২১ ভূতনামক ওবধ। এই ঔবধ ব্যবহার করিলে ভূতোপদ্রব নপ্ত হয়।

"বেতাপরাজিতামূলং পিষ্টং তঙুলবারিণা। তেন নশুপ্রদানাৎ স্যাদ্ ভূতর্ক্স্য বিজ্বঃ॥ অগন্ত্যপূষ্পনস্যং বৈ সমরীচন্ত্র শূলন্ধং॥" ইত্যাদি।

( अक्र्पू॰ ३२२ वा॰ )

খেত অপরাজিতার মূল চাউলধোয়া জলের সহিত পেষণ করিয়া নস্য প্রস্তুত করিতে হইবে,এই নস্য ব্যবহারে ভূতোপ-দ্রুব বিনষ্ট হয়। মরীচের সহিত অগস্ত্যপুল্পের (বকফুল) নস্য ও ভূতনাশক। ২২ লোগ্র। (বৈল্পকনি । ২৩ কৃষ্ণপক। ২৪ বস্থদেবের পৌরবী গর্ভজাত দাদশপুত্রের মধ্যে জ্যেষ্ঠপুত্র। (ভাগ • ৯।২৪।৪৭)

ভূতকরণ (ক্নী) বৈদিক ব্যাকরণোক্ত সংজ্ঞাবিশেষ।
( অথর্বপ্রোতিশা • ৬।৪৯)

ভূতকর্ত্ত্ (ত্রি) বন্ধা।
ভূতকর্ত্ব্ (ত্রি) বন্ধা।
ভূতকর্ত্ব্ (পুং) মন্থাভেদ। (মহাভা - দ্রোণপর্মা - )
ভূতকতি, ১ বৌদ্ধমতে জীবলোকের সর্মোচ্চ স্থান। ২ শূখতা।
ভূতকলা (স্ত্রী) ভূতানাং কলা। পৃথিব্যাদি শঞ্ভূতের
উৎপাদিকাদি শক্তিভেদ।

"ধরাদিপঞ্ভূতানাং নির্ব্যাছাঃ কলাঃ স্থৃতাঃ। নির্ব্তিঃ স্থপ্রতিষ্ঠা ভাৎ বিদ্যা শান্তিরনন্তরম্॥"

( শারদা তিলক )

ভূতকাল (পুং) ভূতঃ কালঃ। অতীত কাল, যে সময় গত হইয়া গিয়াছে।

ভূতকালিক (ত্রি) অতীতকাল সম্মীয়।
ভূতকুৎ (পুং) ভূতানাং পৃথিব্যাদীনাং প্রাণিনাং বা কং,
কর্ত্তা। ১ দেবতা। (অথর্ক ওথসাচ) ২ বিষ্ণু।

ভূতকেতু (পুং) দক্ষ সাবর্ণির পুত্রভেদ। (ভাগ দা১৩১৮) ১ বেতালভেদ। (কথাসরিৎসা ১১৩৩৪)

ভূতকেশ (পুং) ভূতস্ত কেশ ইব। স্থনামধ্যাত ভূণ, শ্বেতদূর্বা।
পর্যায়,—গোলামী, ভূতকেশী, অন্নকেশী, কেশী। (রত্বমাণ)
২নীল নিগু গুী। ওইন্দ্রবাকণী, চলিত রাখালশশা। ৪ শ্বেততুলসী
বৃক্ষ। (বৈল্লকনিণ) ৫ শেফালিকা। ৬ জটামাংসী। (রাজনিণ)
৭ পুত্রজীবা। (বাভট স্ত্রণ ১৫ অণ) ভূতানাং কেশ ইব
ভূতকেশঃ ক্লীবঞ্চেতি কেচিং। ৮ স্ত্রীচৈতক্ত।

ভূতকেশী (স্ত্রী) ভূতকেশ-গোরাদিম্বাৎ গ্রীষ্,। ভূতকেশ। (রত্নমালা) ২ শেফালিকা। ৩ নীলসিন্ধুবার। (রাজনি॰)

ভূতকেদরা (স্ত্রী) মেথিকা, মেতি। (বৈছকনি॰) ভূতক্রোন্তি (স্ত্রী) ভূতানাং ক্রান্তিং। ভূতাবেশ, ভূতে পাওয়া। ভূতপণ (পুং) ভূতানাং গণঃ। ভূতদমূহ। স্থৃত গন্ধ। (স্তা) ভূতঃ মর্দনং বিনাপি প্রকটিতে। গন্ধোহতাঃ।
মুরানামক গন্ধদ্রা। (জ্ঞাধ্র)

ভূত প্রাম (পুং) ভূতানাং গ্রামঃ সমূহ:। ভূতসমূহ।

"ভূতগ্রামন্ত সর্বস্থা হাবরস্থা চরস্থা চ।" (মংস্থাপু ০ ১ ১ ৪ )

ভূতপ্র (পুং) ভূতং হস্তীতি হন-টক্। ১ উট্ট্র। (হেম)

২ লগুন। ৩ ভূর্জব্রক্ষ। (রাজনি ০) ( বি ) ৪ ভূতনাশক।

ভূতপ্রী (স্ত্রী) ভূতপ্র-জীপ্। ভূলসী। (রাজনি ০) ২ মুণ্ডিতিকা।

ভূতচভূক্দিশী (স্ত্রী) ভূতপ্রিয়া ভূতোদেশে ক্রিয়া কর্ত্রবাবা

চূর্জশী। মধ্যপদলোপি কর্ম্মধা । গৌণ কার্ত্রিক মাসের ক্রম্মধা
চূর্জশী, এই চূর্জশীকে যমচভূর্জশীও কহে।\*

ভূতচতুর্দশীর দিন যমপূজা ও যমতর্পণ অবগ্রকর্ত্তর। এই দিন অরুণোদয়কালে সান করিতে হয়। অরুণোদয়কালের পর ষদি কেই সান করে, তাহা ইইলে তাহার সম্বংসরক্ত প্ণ্য বিনষ্ট হয়। এই দিন চল্রোদয়ে সান করিলে নরকের ভয় থাকে না। ক্রফা চতুর্দশীর দিন অরুণোদয়কালেই চল্রোদয় ইইয়া থাকে। পিতা জীবিত থাকিতে যম তর্পণ ও ভীয়তর্পণ করা নিষিদ্ধ। স্বতরাং যাহাদের পিতা বর্ত্তমান, তাঁহারা অরুণোদয়কালে কেবল মাত্র স্থানই করিবেন। এই দিন যদি.মঙ্গলবার ও চিত্রা নক্ষত্র হয়, তাহা ইইলে শিবপূজা করিলে শিবপুরে গতি হয়। এই চতুর্দশী ও অমাবস্যার দিন প্রদোষকালে দীপদান করিতে হয়, দীপদান করিলে বমনার্গের অন্ধকার নষ্ট হয়।

"অমাবদ্যাশ্চতুদিখাঃ প্রদোষে দীপদানতঃ।

যমমার্গান্ধকারেভ্যো মূচ্যতে কার্ন্তিকে নরঃ ॥" (তিথিতত্ত্ব)

এই দিন অরুণোদয়কালে স্নানের পর অপামার্গপল্লব মন্তকের উপরি নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ করিয়। ঘুরাইতে হয়।

"চতুর্দিখ্যাং ধর্মরাজপূজা কার্য্যা প্রষত্নতঃ।
 স্থানমারখ্যকং কার্য্যং নরৈন'র কভীরুভিঃ ॥
 অরুণোদরতোহস্কৃত্র রিক্তারাং স্থাতি বো নরঃ।
 তস্তান্দিকভবো ধর্ম্মো নশ্তত্যের ন সংশয়ঃ।"

ন্ধান্দে চ তত্ৰৈব—

কার্ত্তিকে কৃষ্ণপক্ষে তু চতুর্দ্দশ্যাং বিধৃদরে। অবশ্যমেব কর্ত্তব্যং স্নানং নরকভীক্ষভিঃ ॥

কিঞ্চ পান্মে তত্ত্বৈব—

"ততশ্চ তর্পণং কার্ব্যং ধর্মরাজস্ত নামভিঃ। জীবংপিতা ন কুবর্গতি তর্পণং যমতীম্ময়োঃ॥ কার্দ্তিকে ভৌমবারেণ চিত্রা কৃদা চতুর্দিশী। তস্তাং ভূতেশমভার্ক্ত গচ্ছেৎ শিবপুরং নরঃ॥" ( তিথিতক্ব )

মন্ত্র—''শাতলোষ্ণসমাযুক্ত সকণ্টকদলাবিত। হর পাপমপামার্ণ । ভাষ্যমাণঃ পুনঃ পুনঃ ॥" সানের পর নিম্নলিধিত মল্লে যমতর্পণ করিতে হয়। মন্ত্র—''বমায় ধর্মরাজায় মৃত্যুবে চাস্তকায় চ। বৈবস্বভায় কালায় সর্বভৃতক্ষয়ায় চ॥ উড़्यतात्र नशांत्र नौनांत्र পत्रदम्छित्न। বুকোদরায় চিত্রায় চিত্রগুপ্তায় বৈ নমঃ॥" এই চতুর্দশীর দিন ১৪ শাক ভোজন করিতে হয়। এই শাক ভোজন করিলে প্রেতলোকে গতি হয় না। চতুर्দশ শাক यथा— **७**न, क्यूक, वाञ्चक, मर्दश, कान, निष, ज्या, भाविकी, शिमलाहिका, भरिहान, भीन्क, ७५ ही, ভণ্টাকী, ও শুবুনিয়া। \* ( তিথিতত্ব ) ভূতচারিন্ ( পুং ) মহাদেব। ( ভারত ১৩।১৭।৪৮) ভূতচিত্ৰা (স্ত্ৰী) পদাৰ্থবিষয়িণী চিস্তা বা অনুশীলন (স্ক্ৰুত) ভুতজ্ঞা ( স্ত্ৰী) ভূতস্ত জটেব তৎসদৃশবাং। জটামাংসী। 'জটামাংসী ভূতজটা জটিলা চ তপস্বিনী।' ( ভাবপ্র• ) ভূতজ্যোতিস ( পুং ) স্থমতিপুত্র রাজভেদ। "নৃগস্ত বংশঃ স্থমতিভূ তিজ্যোতিস্ততো বস্থঃ।" (ভাগ• না২।১৭) ভূতডামর (ক্লী) তন্ত্রভেদ। ভূততত্ত্ব (ক্লী) ভূতানাং ভাবঃ স্ব। ১ পঞ্চভূতের ভাব বা ধর্ম। ভূতনামধেয় অপদেবভার পূজা ও তাহাদের অক্তিম্ববিষ্ণী কথা যাহাতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ভূততন্ত্র (ক্লী) ১ ভূতধর্ম। 🖟 অষ্টাঙ্গহনয়ের ফ্রচ তাগ ইহাতে ভূতধর্ম সম্বন্ধে বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। ভূততৃণ (পুং) > বিষভেদ, চলিত ছাতারিয়া বিষ। (রত্নমা॰) ২ গন্ধজব্য বিশেষ। (রাজনি•) ভূতত্ত্ব ( ক্লী ) ভূতের ভাব বা ধর্ম। ভূতত্ত্ব ( ক্নী ) ভূ-বিষয়ক তত্ত্ব। ভূতত্ত্ববিদ্যা (স্ত্রী) পৃথিবীর অভ্যন্তরস্থিত পদার্থ সমুদায়ের নির্ণয়াত্মক শাস্ত্র (Geology)। ্ [ ভূবিদ্যা দেখ। ] ভূতকাবিন্ (পুং) ভূতান্ পিশাচান্ জাবয়তীতি জ-ণিচ্, ণিনি। ভূতাঙ্কুশবৃক্ষ, রক্তকরবীর। (রাজনি•)

\* "ওলং কেমুকবাস্তকং সরবপং কালঞ্চ নিম্বং জয়াং।
 \*শালিঞ্চীং ছিলমোচিকাঞ্চ পটোলকং শৌল্ হৃং শুড় চীস্তথী।
 ভণ্টাকীং শুনিবন্ধকং শিবদিনে খাদস্তি যে মানবাঃ।
 প্রেতদ্বং নচ যান্তি কার্ত্তিকদিনে কৃষ্ণে চ ভূতে তিথো।

ভূতদ্রুম (পুং) ভূতপ্রিয়ো ক্রমঃ। শ্লেমাস্তক বৃক্ষ।

ভূত দ্ৰুত্ ( ত্ৰি ) ভূত-জহ - কিপ্ । প্ৰাণিহিংসক।

"অত এনং বিধিয়ামি ভূতজ্ঞ হমসন্তমম্।" (ভাগ ত ১)১৭।১১)
ভূতধাত্ৰী (স্ত্ৰী) ভূতানি ধরতীতি শ্ব-ভূচ, ঙীপ্ । পৃথিবী।

"সংস্কুলোকাং কলিদোধমুকাং ক্ষত্ৰং তদা শাস্তি চ ভূতধাত্ৰীম্॥"

( বৃহৎসত ৮০৩ )

ভূতধামন্ (পুং) ইন্দ্র-পুত্রভেদ। (মহাজা৽ ১প৽)
ভূতধাবিনী (স্ত্রী) পৃথিবী। (মালবিকাগ্নি ১৪)
ভূতনাথ (পুং)ভূতানাং নাথঃ। ১ শিব। (শক্রজা॰)
২ ভূতপতি রাম।

"শবেষ্টব্যা যদসি ভ্বনে ভ্তনাথঃ শরণাঃ"(উত্তররামচ । ২০০)
ভূতনাথ, জনৈক কবি। প্রজাভূতনাথ নামে প্রসিদ্ধ।
ভূতনায়িকা (স্ত্রী) ভূতানাং নামিকা নিয়ামিকা। হুর্গা। (হেম)
ভূতনাশন (ক্রী) ভূতানি প্রাণিজাতানি নাশুন্তেহনেনেতি
নশ্-ণিচ্-ল্যুট্। ১ ক্রুলিক। (পুং) ২ ভল্লাতক, ভেলা।
৩ সর্বপ। (রাজনি৽)

ভূতনি চয়। (পুং) ভূতানাং নিচয়ঃ। ভূতসমূহ।
ভূতন্ত্রবিদ্ (পুং) ভূতাৰজ্ঞ। ভূবিদ্যায় সম্যক্পারদর্শী।
ভূতপক্ষ (পুং) ভূতা প্রিয়ং পক্ষঃ। ক্রম্পক্ষ।
ভূতপতি (পুং) ভূতানাং পতিঃ। ১ মহাদেব। ২ ক্লফাতুলসীবৃক্ষ। (বৈদ্যকনি•)

ভূতপত্রী (স্ত্রী) ভূত ইব রুষ্ণং পত্রং মহ্যাঃ, তীম্। তুলমী। ভূতপাল (পুং) ভূত-প্রতিপানক বিষ্ণু। ভূতপুর (পুং) জনপদবিশেষ ও জনপদবাসী। (বৃহৎস॰ ১৪।২৭)

ভূতপুর (খং) জনগণাবশেব ও জনগণবাদা। (র্থসে ১৪।২৭ ভূতপুর্পা (খং) ভূতমুক্তং প্রাণিবিশিষ্ঠং পুর্লাং মন্ত। গ্রেণাকর্ক। (রত্মা•)

ভূতপূণিমা (স্ত্রী) ভূতানাং পূর্ণিমা। আমিনী পূণিমা, পর্যায়—শরদা, কৌমুদী, অশ্বযুজী, শতপর্বা, রঞ্ভূতি, কোজাগরী। (শক্বরজা৽)

ভূতপূর্ব (জি) ভূতঃ পূর্বাঃ। বাহাপুর্বে ছিল, পূর্বকার।
ভূতপ্রকৃতি (জী) ভূতাদির মূলপ্রকৃতি। (নিক্তু ১৯৩)
ভূতিপ্রতিষেধ (পুং) ভূতবিতাদন। চলিত ভূত ঝাদান।
ভূতবাল, জনৈক বৈয়াকরণ। জৈনেক ব্যাকরণে ইহার
উল্লেখ আছে।

ভূতব্ৰাহ্মণ (পুং) ভূতাম্মনো ব্ৰাহ্মণঃ। দেবল। (শক্ষা) ভূতভৰ্ত্ত্ (পুং) ভূতানাং ভৰ্ত্তা। ভূতপতি, শিব। ভূতভব্য (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৪৯১৪) ভূতভাবন (পুং) ভূতানি ক্ষিত্যাদীনি ভাবমতি জনমতীতি ভূ-ণিচ্লু। ১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩১৪৯১৪) ২ মহাদেব।

( ভারত ১৩।১৭।৩৬) । ( ত্রি ) ও ভূতপালক।

"ভৃতভ্রচ ভৃতত্বে মনাথা ভৃতভাবনঃ।" (গীতা ৯০৫)
ভূতভাবা (গ্রী) গৈশাচিক ভাষা। (বাসবদন্তা ২২)
ভূতভাবিত (ক্রী) গৈশাচ ভাষা।
ভূতভূত্ব (পুং) ভূতানি বিভর্তীতি ভূ-কিপ্ তুগাগম-চ।
১ বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯।১৪) (গ্রি) ২ ভূতধারক।
ভূতভৈরবরস (পুং) রনৌষধবিশেষ, ইহার প্রস্ততপ্রধালী,—
হরিতাল ১৫ ভাগ, গন্ধক ৬ ভাগ, নৃতন তেঁতুল ৮৭ ভাগ,
গীজহণ্ণ জ আকন্দ হথ্যে ভাবনা দিয়া রোহিতজ্ঞার রসে
ভাবিত পারদ অর্কভাগ উহার সহিত মিশাইয়া বটি প্রস্তুত করিতে হইবে। এই ঔষধ বিশুক জল, কর্পূর ও তামূল সহিত
সেবন করিয়া স্থে শ্রন করিবে। ইহাতে বাতব্যাধি ও
অস্তাদশ প্রকার কুঞ্চ, কুঞ্জনিত উপদ্রব, উগ্রজর ও দাহ
প্রভৃতি আশু প্রশ্নিত হয়। (রসেক্রসা কুঞ্চিতি)
ভূতভৌতিক (গ্রি) ভূত ও ভূতজাতা।
ভূত্যায় (গ্রি) ভূত্যুক্ত।

ভূ ভম হেশ্বর (পুং) বিষ্ণু। (ভারত ১এ১৪৯৬৫)। ভূতমাতৃ (স্ত্রী) ভূতানাং মাতা। গৌরী ও পদাদি মাতৃগণ, ব্রাক্ষী ও নাংহেবরী প্রভৃতি মাতৃগণ।

'ভূতমাতরো পৌরীপন্মাদরে। আলীমাহেশ্বর্যাদরকা ।' (দীলকণ্ঠ) ভূতমণ্ডল ( ক্লা ) ভূতানাং মণ্ডলম্। পৃথিব্যাদির মণ্ডল-ভেদ।। ( শারদাতিলক )

ভূতমাত্রা (স্ত্রী) ভূতানাং মাত্রা। শকাদি পঞ্চতমাত্র, শক,
স্পর্শ, রপ, রদ ওগন্ধ এই পঞ্চতমাত্রই ভূতমাত্রা। (মহু১২।১৭)
ভূতমারি (ক্রী) ভূতানি মাররতীতি ভূত মৃ-ণিচ্-ণিনি। চীড়া
নামক গন্ধজন্য। (রাজনি•)

ভূত্যজ্ঞ (পুং) ভূতার্থো যজ্ঞ ভূতানি কাকাদি প্রাণিজাতানি তাত্মদিশু যো যজ ইতি বা। ভূতবলি, গৃহস্থদিগের প্রতিদিন অবশ্রকরণীয় পঞ্চযজ্ঞের অন্তর্গত ভূত্যজ্ঞ। ইহাকে বলিবৈশ্বও কহে। [পঞ্চয়জ্ঞ ও বলিবৈশ্ব দেশ]

ভূতযোনি ( কি ) ভূতানাং আকাশাদীনাং গোনিকারণম্। আকাশাদি ভূতের উৎপত্তিকারণ পরমেশ্বর। (কৈবল্যোপনি ০)

মানবজগতে ভূত বা উপদেবতাদির উপদ্রবক্ষা এচা-রিত আছে। মানবের ভূতাবেশ ও তাহার প্রতিষেধ ক্রিয়া এবং ভৌতিক ব্যাপারসমূহের বিস্তৃত আলোচনা ভৌতিক কাণ্ড শব্দে দ্রপ্রবা। [ভৌতিককাণ্ড দেখ।]

ভূতরন (পুং) মন্বন্তরীয় দেবভেদ। (ভাগ• ৮।৫।৩) ভূতরাজ (পুং) ভূতাধিপতি শিব।

ভূতরূপ ( ত্রি)ভূতাক্তি। (ভাগৰত এ১৪।২৩) ভূতরূপস্থান (ক্রী)ভূতময়-শরীর। **ভূতল** (ক্নী) ভূবস্তলং। ১ পৃথিবী। ভূমগুলং। ২ ভূমির অধোভাগ, পাতাল।

ভূতলিক। (রা) ভূতলং পৃথীতলং আধারত্বন অন্তার্যা ইতি
ভূতলং ঠন্ টাপ্। পৃকা। চলিত পিড়িং শাক। (রাজনি॰)
ভূতলিপি (পুং) ভূতানাং লিপিঃ। ভূতদৈবত বর্ণভেদ।
"অথ ভূতলিপিং বজ্যে স্থগোপ্যামতিহল্ল'ভান্।
যাং প্রাপ্য শন্তোম্নিয়ঃ সর্কান্ কামান্ প্রপেদিরে ॥"

্ ( শারদাতিলক )

ভূতলোম্মথন (পুং) দানবভেদ। (হরিবংশ ২৪ অধ্যায়) ভূতবং (বি) পূর্ববং, পূর্বপ্রকার। (ব্রুরেয়ব্রাও ৩৩৩) ভূতবর্গ (পুং) ভূতসমূহ।

ञृতবাদিন্ ( कि ) यथार्थ जायी।

ভূতবাস (পুং) ভূতানাং বাদো যত্র। ১ কলিজ্ম। (অমর) ২ মহাদেব। (হরিবল ১৫।৩৩) ও বিষ্ণু। (ভারত ১৩/১৪ন৮ন)

ভূতবাহন (পুং) শিবের নামান্তর। ভূতবাহনসার্থি (পুং) শিব।

ভূতবিক্রিয়া (স্ত্রী) ভূতানামিব বিক্রিয়াংখ্যাম্। অপসার-রোগ। (রাজনি•)

ভূতবিজ্ঞান (ক্লী) ভূতধোনি নামক অপদেবতা-নিরাকরণ-বিষয়ক শাস্ত্রজান।

ভূতবিদ্য ( ত্রি ) দর্মজ্ঞ । ( শতপথরা । ১৪। ১৭। ৪। প্রায়র্মেনের প্রতিবিদ্যা ( ত্রী ) ভূতাদি-নিবারণার্থা বা বিছা। আয়ুর্মেনের অষ্ট বিভাগের একটা। স্থাক্রতে লিখিত আছে, দেব, অস্তর, গদ্ধর্ম, বক্ষা, রাক্ষ্য, পিত্লোক, পিশাঁচ, তক্ষকাদি নাগ, স্থ্যাদি নবগ্রহ এবং স্কলাদিগ্রহ, ইহাদিগের দ্বারা চিত্ত আবিষ্ট হইলে যে সকল মানসিক ব্যাধি উৎপন্ন হয়, তাহাদিগের উপশমনের উপারস্বরূপ, শান্তিকর্মা, মন্ত্রজ্প, দেবতাদিগের পূজাবিধি, ও ঔষধ ধারণের উদ্দেশে রত্নাদিধারণ এবং দেবতাদিগের ভূতবিলা কহে। ( স্কল্লত স্বস্থাণ ১ অ০ )

"গ্ৰহভূতপিশাচাক শাকিনী ডাকিনী গ্ৰহাঃ। এতেষাং নিগ্ৰহঃ সম্যক্ ভূতবিলা নিগলতে ॥"

(বৈত্যক্ষ ০ ২ অং)

ভূতবিমায়ক (পুং) ভূতাধিপতি। শিব।
ভূতবিষ্ণু (পুং) দশগীতিস্বভাষ্যপ্রণেতা।
ভূতবীর (পুং) জাতিভেদ। (ঐতবেষবা । ৭।২৭)
ভূতবৃক্ষ (পুং) > শাথোট বৃক্ষ, চলিত ভাওজা গাছ। (রাজনি )
২ ভোগাক বৃক্ষণ (মেদিনী)
ভূতবৃক্ষক (পুং) শেষাস্তক বৃক্ষ,চলিত চালতাগাছ। (ভাবপ্র •)

ভূতবেশী (প্রী) ভূতানামিব বেশোহস্তাঃ গৌরাদিখাং ভীষ্।
১ খেতশেদালিকা। (অমর) ২ নিগু জী। (বৈত্বকনি)
ভূতবেশান্ (পুঃ) ভূতঃ পিশাচ ইব ব্রহ্মা। দেবলা। (শক্ষমাণ)
ভূতশুদ্ধি (প্রী) ভূতানাং দেহারস্তক চূত্রিংশতি তরের
ভাবনাবিশেষ সংস্কার শ্বারা দেবরপতা-সম্পাদন, পূলাদিতে
বীল বিশেষ বারা বামকুন্সিতিত পাপপুক্ষ দহনপূর্বক শরীর-শোধন। কোন দেবতা বিশেষের পূলা করিতে ইইলে প্রথমে
ভূতশুদ্ধি করিতে হয়। ভূতশুদ্ধি ব্যতীত পূলা করিবার অধিকার হয় না। এই ভূতশুদ্ধি বারী শরীরস্থিত গাপপুক্ষ দের
হল, তথন পুনরায় চক্রগলিত স্থার নৃত্ন দেই নিশ্বাণ
করিয়া পূলা করিতে ইয়। ভূতশুদ্ধির ব্যাপার বড় কটিন।
ভূতশুদ্ধি সম্বন্ধে গৌতমীয় তন্ত্র ইইতে তন্ত্রসারে যে
বিবরণ স্ত্র উদ্ধৃত ইইয়াছে, তাহা পরে প্রদত্ত ইইল। \*

 "হ্রদুয়া বয় না সোহহমিতি মন্ত্রেণ যোজয়েৎ। সহস্রারে শিবস্থানে পরমাত্মনি দেশিকঃ॥ **भू अवर्गः** ততा वायुवीकः वर्ष् विम्नूनाक्षिणः। পুরয়েদিড়রা বায়ুং স্বধীঃ বোড়শমার্ত্রয়া ॥ মাত্ররা তু চতুঃবস্তা। কুভবেচ্চ স্বয়ারা। দ্বাত্রিংশন্মাত্ররা মন্ত্রী রেচরেৎ পিঙ্গলাখ্যরা। পুরয়েদনয়া চৈব সঞ্চিস্ত্য নীলমারুতম্। ব্ৰক্তবৰ্ণং বহ্নিবীজং ত্ৰিকোণং স্বস্তিকান্বিতম্। তেন প্রকযোগেন মাত্রয়া বোড়শার্থ্যয়া॥ চতুঃৰষ্ট্যা মাত্রয়া চ নির্দ্দিহেই কুম্বকেন চ। বামপাৰ্যস্থিতং পাপপুরুষং কজ্জলপ্রভং। ব্রহ্মহত্যাশিরস্বঞ্চ স্বর্ণস্তেমভুজন্বমৃ। স্বরাপানহাদাযুক্তং গুরুতল্পকটিম্বয়ন্।। তৎসংস্থিপদৰশ্বমঙ্গপ্ৰত্যঙ্গপাতক্ষ্ ॥ উপপাতকরোমাণং রক্তশ্মশ্রবিলোচনম্। থড়াচর্মধ্রং কুদ্ধমেবং কুক্ষৌ বিচিন্তয়েৎ মুলাধারোখিতেনৈব বহিনা নির্দ্দহেচ্চ তম্। এবং সংদহ্থ পরিতে। দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া ততঃ। ভশ্মনা সহিতং মন্ত্রী রেচয়েদিড়য়া পুনঃ। वामनाजाः हक्तवीकः कूल्लन्यू वनश्रवम् । ভালেন্দুরাজে সংযোজ্য ততঃ যোড়শমাত্রয়া॥ স্ব্রুয়া চতুঃবস্তিমাত্রয়া তোরবীজকম্। ধ্যাত্মায়ৃতময়ীং বৃষ্টিং পঞ্চাশ্বৰ্ণরূপিণীন্। তয়া দেহং বিচিক্ত্যৈবং মনসা পিঙ্গলাধ্বনা॥ দ্বাত্রিংশন্মাত্রয়া মন্ত্রী লং বীজেন দৃঢ়ং নয়েং। স্বস্থানে হংসমন্ত্রেণ পুনন্তেনৈব বত্ন।। জীবং তত্ত্বানি চানীয় স্বস্থানে স্থাপয়েত্ততঃ। ইতি কুথা ভুতগুদ্ধিং মাতৃকন্তাসমাচরেৎ ॥" ( তন্ত্রদার ) ভূতগুদ্ধি সম্বন্ধে নানা তন্ত্রে নানারপ ব্যবহা আছে।
তন্মধ্যে সাধারণতঃ পূজাপদ্ধতি প্রভূতিতে যেটীর প্রয়োগ দেখিতে
পাওয়া যায়, প্রথমে তাহাই লিখিত হইল। সংযতচেতা
পূজক কোন দেব বা দেবীর পূজা আরম্ভ করিয়া আসনশুদ্ধি
প্রভূতি বিহিত বিধানগুলির অনুষ্ঠানান্তে এই দেহারম্ভক
পৃথিব্যাদি ভূতপঞ্চকের শোধন বা দেহারম্ভক চতুর্বিংশতিতত্ত্বর
ভাবনাবিশেষ সংস্কার হারা দেবরূপতা সম্পাদন করিবেন।

পূজাপদ্ধতিতে লিখিত আছে,—প্রথমতঃ 'রম্' এই বীজ মস্তে একটা জলধারা দিয়া বহ্নিপ্রকার চিন্তা করিতে করিতে করন্বয় স্বীয় ক্রোডদেশে উত্তানভাবে স্থাপন করিয়া পরে 'সোংহম'এই ভাবনা দ্বারা হৃদয়স্থ দীপকলিকাক্ততি জীবাস্থাকে মূলাধারস্থিত কুলকুগুলিনীর সহিত সুষুমাপথে মূলাধার, चार्षिष्ठान, मिंग्यूत्रक, जनार्ठ, विश्व उ आक्रानामत्यत्र यहे-চক্র ভেদ করিয়া মস্তকাবস্থিত অধোমুথ সহস্রদলশালী কমল-কর্ণিকার অন্তর্গত পরমাত্মায় সংযোজিত করিবে। অনন্তর ঐ পরমাত্মায় পৃথিবী, জল, তেজ, বায়ু, আকাশ, গন্ধ, রস, রপ, স্পর্ণ, শব্দ, নাদিকা, জিহ্বা, চক্ষু, তুক্, শ্রোত্র, বাক, পাণি, পাদ, পায়ু, উপস্থ, প্রকৃতি, মন, বৃদ্ধি, অহঙ্কার ও রূপ এই চতুর্বিংশতি তত্ত্ব বিলীন ভাবিয়া পরে "যম্" এই ধূমবর্ণ বায়ুবীজ বামনাসাপুটে চিস্তা পূর্ব্বক ঐ বীজ ষোড়শ বার জপ করিয়া বায়ু দারা স্বীয় দেহ পরিপুরিত করিবে। তৎপরে হই নাদাপুট ধারণপূর্বক ঐ বায়ুবীজই পুনরায় চতুঃ-ষষ্টি বার জপ ও পরে কুন্তক করিয়া বাম কুন্ফিস্থিত কুষ্ণবর্ণ পাপপুরুষের সহিত দেহ সংশোধিত করিতে হইবে। দেহ সংশোধিত হইলে পুনরার ঐ বীজ দাত্রিংশবার জপ করিয়া দক্ষিণনাসা দ্বারা বায়ু নিঃসারিত করিবে। অনস্তর 'রম্' এই বহ্নিবীজ রক্তবর্ণ ধ্যান ও উহা ষোড়শবার জপ করিয়া বায়ু দারা দেহ পুরিত করিতে হইবে, পরে নাদাপুটদম ধারণপূর্ব্বক ঐ বীজ চতুঃষষ্টিবার জপ করিয়। কুম্ভক করিবে। কুম্ভকান্তে মূলাধারস্থিত বহ্নি দ্বারা পাপপুরুষের সহিত দেহ দগ্ধ করিয়া পূর্ব্বোক্ত বহ্নিবীজ দ্বাত্রিংশংবার জপ করিয়া ভম্মের সহিত বাম নাসা দারা বায়ু নিঃসারিত করিবে। এইরূপে বামনাসায় 'ঠম' এই বীজটী শুক্লবর্ণ ধ্যান করিয়া উহার ষোড়শ বার জপ দারা চক্রকে ললাটদেশে আনীত পুনরায় নাসাপুটদম ধারণপূর্বক 'বম্' এই বরুণ-বাজ্ঞীর চতুঃষ্টিবার জপ দারা সেই চক্র হইতে বিগলিত মাতৃকাবর্ণময় পীযুষ-ধারার দমস্ত দেহ বিরচিত করিয়াও 'লম্' এই পৃথীবীজ্ঞীর ঘাতিংশৎবার জপে দেহকে স্থানূত্রপে ভাবন। করিয়া দক্ষিণ নাসা বারা বায়ু নি:সারিত করিতে হইবে।

অনস্তর 'হংদ' এই বীজ্ঞটী হৃদয়ে আনম্বন করিয়া কুল-কুণ্ডলিনী ও পৃথিবী প্রভৃতিকে যথামথ স্থানে স্থাপন করিবে।

শক্তিপক্ষে বিশেষত্ব এই যে, 'হংস' এই বীজ দারা জীব প্রভৃতিকে পরম শিবে সংযোজিত করিয়া পুনরায় তাহা-দিগকে 'সোহহম' মল্লে যথাস্থানে আনয়ন করিতে হয়।

"সোহহমেবং সমাভাষ্য জীবং হৃদি সমানমেং" ( তন্ত্রসার )
জ্ঞানার্ণবে লিখিত আছে,—পরে প্রাণপ্রতিষ্ঠাক্রমে
জীবকে দেহে সংস্থাপিত এবং ঐ ক্রমান্ত্রসারে নিজ দেহ
ন্থির করিবে।

"প্রাণপ্রতিষ্ঠয় পশ্চাদ্ জীবং দেহে নিধাপয়েং।

মুখরুত্তং সমুচ্চার্যা হংসস্ত বিপরীতকঃ ॥
উন্ধরেং পরমেশানি ! বিছেয়ং অ্যান্দরী মতা।

প্রাণপ্রতিষ্ঠামস্ত্রোহয়ং সর্ককর্মাণি সাধয়েং।

তেনৈব বিধিনা দেবি ! স্থিরীকুর্য্যায়িজাং তয়্ম্ম ॥"(জ্ঞানার্ণব)
বারাহী তত্ত্বে উল্লিখিত হইয়াছে,—ভৃতশুদ্ধি স্থলে 'হংস'

মন্ত্রটী শুদ্রের স্বরণ করিবার অধিকার নাই। যদি করে, তবে
তাহার দীক্ষা বিফল হইয়া যায় এবং অস্তে নরক্রাস নিশ্চিত।

"হংসাথ্যং ন শ্বরেৎ শূদ্রো ভূতগুদ্ধৌ কদাচন। শুদ্ধান্ত শ্বরণান্তরকং যাতি দীক্ষা চ বিফলা ভবেৎ।" ( বারাহীতন্ত্র )
শারদাতিলকে লিখিত আছে—জীবকে তেজামন্ন ধ্যান করিয়া পরে 'নমঃ' মন্ত্রেই সংযোজিত করিবে।

"জাবং তেজাময়ং ধ্যাত্বা নমোমদ্রেণ বোজ্বেং।"(শারদাতিলক)
ইহাই হইল বিস্তৃত ভৃতগুলি। গ্রন্থান্তরে ইহা সংক্ষেপেও
উক্ত হইয়াছে। পুরশ্চরণচন্দ্রিকায় সংক্ষেপ ভূতগুলির বিষয়
এইরপ লিথিত হইয়াছে যে, জ্ঞানী সাধক স্বায় হৃদয়কমলটাকে
ধর্মার্রপ কল হইতে উৎপন্ন, জ্ঞানরূপ নাল দ্বারা পরিশোভিত,
ঐশ্ব্যার্রপ অইদলে যুক্ত এবং বৈরাগ্যরূপ কর্ণিকায় সমন্বিত
ধ্যান করিয়া পরে উহাকে প্রণব দ্বারা বিকাশিত করিবেন।
অনস্তর উহার কর্ণিকান্থিত প্রদীপকলিকানিভ জীবাত্মাকে
হৃদয়ে ধ্যান করিয়া মূলমন্ত্রে কুগুলীর চিস্তাপুর্বক সুষুমাপথে আত্মাকে পরমাত্মায় যোজিত করিবেন।\*

\* "অথবান্ত প্রকারেণ ভূতগুদ্ধিবিধীরতে। ধর্মকন্দসমূত তং জ্ঞাননালস্থশোভনম্॥ ঐখর্যাষ্টদলোপেতং পরং বৈরাগ্যকর্ণিকম্। বীয়হৃৎকমলং ধ্যায়েৎ প্রণবেদ বিকাশিতম্। কৃষা তৎকর্ণিকাদংস্থং প্রদীপকলিকানিভম্। জীবান্ধানং হৃদি ধ্যায়। মুলে সঞ্চিত্ত্য কুগুলীং। স্বয়্মাবন্ধ নাঝানং পরমান্থনি যোজয়েৎ॥"

( তন্ত্রসারধৃত পুরশ্চরণচঞ্রিকা৽)

বিশুদ্ধের লিখিত আছে, অব্যয়ত্রক্ষের সহিত সংযোগ হেতু শরীরাকার-স্বরূপ ভূতগণের বিশোধনই, ভূতশুদ্ধি। "শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদিশোধনং। অব্যয়ত্রক্ষসংযোগাং ভূতশুদ্ধিরিয়ং মতা॥" (বিশুদ্ধের তন্ত্র) ভূতসিদ্ধ (পুং) পিশাচমন্ত্রে সিদ্ধ। যাহারা শবসাধনাদি দারা পিশাচমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া ভূতভবিষ্যতাদি প্রত্যক্ষ করিতে পারে।

ভূতসংসার (পুং) জগৎ, বিশ্বক্ষাণ্ড।
ভূতসংক্রামিন্ (ত্রি) ভূতপ্রাপ্ত। "বৈরাজং দাম শুদ্রো মন্থব্যাণামশ্বঃ পশ্নাং তত্মাৎতৌ ভূতসংক্রামিণাবশ্বন্দ শুদ্রন্দ্র"
(তৈত্তিরীয়স৽ ৭।১।১।৬)

ভূতসঞ্জ (পুং) ভূতসমূহ।
ভূতসঞ্চার (পুং) ভূতস্ত সঞ্চার:। ভূতোনাদরোগ। পর্যায়,—
আবেশ, ভূতক্রান্তি, গ্রহাগম। (রাজনি•)

ভূতসঞারিন্ (পুং) ভূতেরু সঞ্চরতি ইতি ভূত সম্-চর-ণিনি।
দাবানল। (শক্ষালা।

ভূতসন্তাপ (পুং) দানবভেদ। (ভাগণ ৮/১০/২০) ভূতসংপ্লব (পুং) প্ৰণয়।

"আভ্তদংপ্লবস্থানমমৃতত্বং হি ভাষতে।" ( শ্রুতি )
ভূতদার্গ ( পুং ) 'হজাতে ইতি হজ-ভাবে বঞ্ ভূতানাং দর্গঃ।
অগ্নিপ্রাণে লিখিত হইরাছে,—এই ভূতহৃষ্টি চতুর্দ্দশ প্রকার
বথা,—এক্ষা, প্রজাপতীয়, দৌম্যা, ঐক্রা, গার্ক্রবর্গ কৌবের, রক্ষঃ,
পৈশাচ, মানুষ, স্থাবর, পাশব, মার্গ, সার্গা, গারুক্রনক।

"ব্রাহ্মং প্রজাপতীয়ঞ্চ সৌম্য মৈক্সস্ত থৈব চ।
গান্ধর্কমথ কোবেরং রক্ষঃ পৈশাচমানুষম্ ॥
স্থাবরং পাশবং মার্গং দর্গং শাকুনিকস্তথা।
চতুর্দ্দশবিধংহেত্বদ্ ভূতদর্গং প্রকীর্ত্তিম্ ॥" (অগ্নিপু•)

ভূতসাক্ষিন্ (পুং) স্ট পদার্থের সাক্ষিত্ররূপ। (মহাভা বনপর্ব) ভূতসাধনী (স্ত্রী) ভূতানি প্রাণিনঃ সাধরতি অত্র আধারে লা্ট্, ঙীপ্। ভূমি। (শুক্লবজু ২৬))

ভূতসার (পুং) ভূতঃ গতঃ সারে। বস্ত। শ্রোণাকপ্রভেদ। ২ থদির সার। (রাজনি•)

ভূতসূক্ষা (ক্লী) ভূতাদিতন্মাত্ৰ, পঞ্চতন্মাত্ৰ (ভাগ• ১৷২৷৩০) ভূতস্থ (ত্ৰি) ভূতাবস্থিত বিষ্ণু।

ञ्ज्ञान (क्रो) जीवगरनत व्यवसान सान।

ভূতহত্য। ( স্ত্রী ) জীবহত্যা।

ভূতহন্ (পুং) ভূজবৃক্ষ। (বৈল্কনি॰)

ञ्चरली (স্ত্রী) ভূতানি হস্তীতি হন-তৃচ্, ঙীপ্। ১ বন্ধা।
কর্কোটকী। ২ নীলদূর্কা। (রাজনি॰)

ভূতহর (পুং) ভূতানি হরতীতি হু-অচ্। গুগ্গুলু। (রাজনিং) ভূতহারিন্ (ক্রী) ভূতানি হরতীতি হু-ণিনি। > দেবদাক। ২ রক্তকরবীর। (বৈছকনিং)

ভূতহাস (পুং) সন্নিপাত জন্ধবিশেষ। ইহার লক্ষণ—যে সন্নিপাত জন্ধে বোগী স্বীয় ইন্দ্রিয়সমূহের বিষয় শক্ষপর্শাদি জন্ধ-ভব করিতে অসমর্থ হয়, এবং অনর্থক প্রলাপ বকে ও হাসে, তাহাকে ভূতহাস কহে।

'শেকাদীনধিগচ্ছতি ন স্বান্ বিষয়ান্ যদিক্রিয়গ্রামেঃ। হসতি প্রলপতি পরুষং স জেয়ে। ভূতহাসার্ত্তঃ ॥"(ভাবপ্র •) ভূতা (স্ত্রী) ভূত-টাপ্। ক্লফা চতুর্দ্দশী।

''ব্রন্ধাণ্ডোদরমধ্যে তু যানি তীর্থানি সম্ভি বৈ। পুজিতানি ভবস্তীহ ভূতায়াং পারণে ক্ততে॥" অপি চ "শিবরাত্রিবতে ভূতাং কামবিদ্ধং বির্জ্জন্মেং।"

( তিথিতত্ব )

ভূতাংশ, (পুং) স ঋষিভেদ। (ঋক্ সভাসভাস) ব কাশ্রপ ঋষি। (নিরুক্ত) ও ভূতসমূহের অংশ।

ভূতাঙ্কুশ, (পুং) ভূতানামঙ্গ ইব নিবারকত্বাং। স্থনাম-খ্যাত বৃক্ষবিশেষ। (Anisomelis malabarica) হিন্দী গয়ে। জুবান, তৈলঙ্গ—মভেরী, ছিলরণভেরি, চলিত হেঁচেতা গাছ। পর্যায়,—ক্ষবক, ক্ষুরক, তীহ্ম, ক্রুর, ক্ষব, বাজোদেদনসংজ্ঞ, ज्ञानी, धरास्त्र। देशत खन जीवनस्त, डेप्करे, डेक, करें, ভূত ও গ্রহাদি-দোষনাশক এবং কফবাত-নিক্নস্তন। (রাজনি•) ভূতাঙ্ক শরস (পুং) রসৌষধ বিশেষ। প্রস্তুত প্রণালী,—পারা, लोर, जाय, मूका, रित्रजान, गन्तक, मनः निना, जूँ एक, तमाक्षन, সমুদ্রফেন, সৌরীরাঞ্জন, ও পঞ্চলবণ প্রত্যেকে একভাগ, হীরক অষ্টমাংশ, ভৃঙ্গরাজ, চিতা ও সিজহগ্ধ প্রত্যেকে ৬ বার ভাবনা দিয়া বন্ধ করিয়া গজপুটে পাক করিতে হইবে, পরে এই ঔষধ ত্ইরতি পরিমাণ বটী প্রস্তুত করিবে। ইহার অনুপান আদার রস। এই ঔষধ সেবনে ভূতোনাদ আশু প্রশমিত হয়। এই अवध रायनकातीत शिक्षनी ७ मगम्लात क्यांग्रं भान, रायन, তিতলাউ, তীক্ষ ও কৃক্ষবস্ত থাওয়া বিশেষ নিষিদ্ধ। ত্ৰগ্ধ, মহিষ-ম্বৃত ও গুৰু অন্ন ভোজন এবং সৰ্বপ তৈল মাথিয়া স্নান বিশেষ উপকারক। ( রসেক্রসারস॰ উন্মাদরোগাধি॰ )

অন্থবিধ—শুদ্ধ পারদ একভাগ,গন্ধক ২ ভাগ,তাম ৩ ভাগ, মরিচ ১০ ভাগ, অভ্রভম ৪ ভাগ, বিষ ১ ভাগ, খেতসর্থপ ১ ভাগ এই সকল দ্রব্য একত্র অম্মরস দ্বারা ভাবনা দিয়া বিটকা প্রস্তুত করিতে হইবে, অমুপান ও মাত্রা রোগীর বলাবল অমুসারে স্থির করিতে হয়। এই ঔষধসেবনে কাসরোগ আশু নিবারিত হয়। (রসকৌ০) ভূতাত্মক (পুং)ভূত সম্বন্ধীয় ভূতময় ভূতজাত। ভূতাত্মন্ (পুং) ভূতানামাত্ম। ১ দেহ।

''য়ং করোতি তু কর্মাণি স ভূতামোচাতে বুধৈঃ ।"(মন্ত ১২।১২)
"য়ঃ পুনরেষ ব্যাপারান্ করোজি শরীরাখ্যঃ পৃথিব্যাদি ভূতারর্কাৎ ভূতামোতি পণ্ডিতৈক্চাতে" ( কুন্তুক )। ২ প্রমেশ্বর।
৩ শিব। ৪ যুদ্ধ। ৫ বিষ্ণু। (ভারত ১৩)১৪৯।১৪)। ৬ জীবালা।
"বিভাতপোভ্যাং ভূতালা বুদ্ধিজ্ঞানেন শুধাতি॥"(মন্ত ৫।১০৯)
ভূতাদি (পুং) ভূতানামাদিঃ। ১ প্রমেশ্বর। ২ সাংখ্যমতসিদ্ধ
অহঙ্কারতত্ব। অহংত্ত্ব হইতেই প্রভূত হইয়াছে, এই জন্ত ঐ
তত্ব ভূতসমূহের আদি।

ভূতাধিপতি (পুং) ভূতনাথ, শিব।
ভূতান্তক (পুং) ভূতানামান্তকঃ বন্ধীতং। ১ ব্যা ২ ক্র ।
ভূতান্ত্রন (পুং) ভূতানামান্তমান্ত্রন বন্ধীতং। নারায়ণ।
ভূতান্ত্রি (ক্রী) ভূতানামান্তি তনিবারকথাৎ ক্রীবন্ধং। হিন্তু।
ভূতান্ত্রি (ক্রী) ভূতান শ্বতঃ ততং। ভূতাবিষ্টা। (হেম)
ভূতার্থি (পুং) ভূতঃ সত্যভূতঃ অর্থে ব্যা । ব্যার্থি।
"ভূতার্থবাদন্তব্জানাদর্থবাদন্তিধাসতঃ।" (ঐতংব্রাণভাষ্যে সামণ)

ভূতাবান (স্থা) ভূতানামানীব। ভূপাটনী। মুম্বনী। (রাজনিং) ভূতাবান (প্থা) বিভীতকবৃক্ষ। ২ বিষ্ণু। ও শাংখাট। ৪ শ্রীর। "জরাশোকসমাবিষ্ঠং রোগায়তনমাত্রম্।

রজস্বলমনিত্যঞ্জ্তাবাসমিমং ত্যজেও। " (মন্ত্র ৬) ৭৭ )
ভূতাবিষ্ট (জি) ভূতেন আবিষ্টঃ। পিশাচএন্তর ভূতাবিষ্ট
হইলে নিমলিথিত চক্রধারণ করিলে শুভ হয়। ভূর্জ্জপত্তে এই
চক্র লিথিয়া করচধারণের প্রণালী অনুসারে ধারণকরিতে হয়।

ভূতনাশক চক্র।

| >   | Ь     | <b>)</b> F | ૨૭        |
|-----|-------|------------|-----------|
| 20  | 42    | 9          | w         |
| q   | ર     | ₹8         | >9        |
| ર ર | >>    | æ          | 8         |
| «»  | · C o | ¢°         | :<br>(C o |

জ্যোতিস্তব্ধে ইহার বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে। \* (ত্রি) ২ ভূতাক্রান্ত, ভূতাদি দারা রোগগ্রস্ত । স্থশতে লিখিত আছে, ভূতগ্রহ চতুর্দশীর দিন আক্রমণ করে।

ভূতাবেশ (পুং) ভূতানামাবেশঃ। ভূতসঞ্চার, চলিত ভূতে পাওয়া। ভূবক পাইলে ওঝা ভূত ছাড়াইয়া দেয়, তাহাতে ভূতাবেশ ভাল হয়।

ভূতি (স্ত্রী) ভবত্যনয়েতি ভূ-( ক্তিচ ক্তোচ সংজ্ঞায়াম্। পা প্রথা-১৭৪) ইতি ক্তিচ্। ১ মহাদেবের অণিমাদি অষ্টপ্রকার ঐশ্বর্য্য। ( অমর) ২ শন্তুগ্বত ভশ্ম। ৩ ভশ্ম। ১ ১১ ক্রি

> "কণং কণেংকিপ্তগজেক্তক্তিনা কুটোপমং ভৃতিসিতেন শস্তুনা।" (মাঘ ১।৪<sup>২</sup>)

৪ সম্পত্তি, উত্তরোত্তর বৃদ্ধি। " স্বত্র যোগেশ্বরঃ ক্লেডা যত্র পার্থো ধুমুর্দ্ধরঃ।

তত্র শ্রীবিজয়ো ভূতিঞ বানীতিমতির্মন। " (গীতা ১৮।৭৪)

৫ হস্তিশৃপার, গজমগুল। (মেদিনী) ৬ জাতি। (বিশ্ব)
৭ পিতৃগণতেদ। (মার্কণ্ডেরপু০ ৯৬।৪৫) ৮ লক্ষ্মী। (ভাগ০
৪।১।৪) ৯ রুদ্ধিনাম গুরধ। ১০ রোহিবভূগ। ১১ ভূতৃণ।
(রাজনি০) ভবনমিতি ভূ-ক্তিন্। ১২ উৎপত্তি। ১৩ সতা।
১৪ পক মাংস। (বৈশ্বকনি০) ১৫ বিষ্ণু। (ভারত ২৩)১৪৯।৮০)
ভূতিক (রৌ) ভূ-ক্তিচ্, সংজ্ঞায়াঃ কন্। ভূনিষ। ২ কতৃণ।
(অমর) ৩ কটকল। ৪ বমানী। ৫ ঘনসার। (হেম) ৬ চনন।

ভূতিকর্মন্ (ক্লী) গার্হস্থ সংস্কার।
ভূতিকাম (পুং) ভূতিং কাময়তে ইতি কম (কর্মণ্যপ্। পা অহাস ইত্যপ্) > রাজমন্ত্রী। ২ রহস্পতি। (ি ব্রি ) ত ঐশ্বর্যাভিলাষী।
"ভূতিকামো বা গ্রামকামো বা প্রজাকামো বোপহব্যে ন বজেত"
(আশ্•প্• নাণ)

ভূতিকীল (পুং) ভূতেঃ শতাদিদশতেঃ কীল ইব জলদতাৎ। ভূথাত, চলিত থানা। (শক্ষালা)

\* "পঞ্চরেখাঃ সমূদ্বিখা তির্যাগৃদ্ধি নেমণ ছি।
পদানি বড় দশাপাদ্য ছেকমাদ্যে মুনো ত্রম্ ॥
নবমে সপ্ত দদ্যান্ত, বাণং পঞ্চদশে তথা।
ছিতীয়েই ষ্টাইমে বট্ দিশি ছো ষোড্শে ক্রন্তিঃ ॥
একাদিনা সমং জেরমিচ্ছাস্কার্দ্ধং ত্রিকোণকে।
তদা ছাত্রিংশদাদিঃ স্তাচ্চতু ছোঠেষু সর্ববিচঃ ॥
দর্শনাদ্ধারণান্তাসাং শুভং স্তাদেষু কর্মস্ক ।
ছাত্রিংশং প্রস্কের নার্যাশ্চতু ব্রিংশদশমে নৃণাম্ ॥
ভূতাবিষ্টেষু পঞ্চাশন্ম্তাপত্যাস্ক বৈ শতম্ ॥
ছাসপ্ততিন্ত বন্ধ্যায়াং চতুঃবন্ধী রণাধানি ॥"

(জ্যোতিন্তৰ)

ভূতিকুৎ ( ত্রি ) ভূতিং করোতিক্স-ক্ষিপ্। শিব।
ভূতিকৃত্য ( ক্লী ) গার্হস্থ সংকার।
ভূতিগার্ভ ( প্রং ) ভূতিঃ কবিছ-সম্পতিগর্ভে অন্তর্যক্ত বা ভূতি
শব্দ উপাধি নামোহত্তর্যক্ত। ভবভূতি কবি। (ভূরিপ্রক্ত)
ভূতিতীর্থা ( ক্লী ) কুমারাস্ক্র মাতৃভেদ।

(ভারত শ্ল্যপ্ত ৪৭ অ০)

ভূতিদ ( অ ) ভূতিং দদাতীতি দা-ক। শিব।
ভূতিদা ( ত্রী ) ভূতিদ-টাপ্। গঙ্গা। ( কাশীখণ্ড ২৯।১৩ ।
ভূতিনিধান ( ক্রী ) নিধীয়তে ২ম্মিনিতি নি-ধা-অধিকরণে-লূট্,
ভূতাা নিধানং। ধনিষ্ঠা নগত্ত। ( জটাধর )

ভূতিমৎ ( ত্রি ) ভূতিরস্তান্ত মতুপ্। ঐশর্যাযুক্ত। "স্বায়ুশান্ ভূতিমাংকৈর শ্রন্ধা ভবতি পর্বস্কে। "

(ভারত ৩া২ • ৩া৪৩)

ভূতিয়া, সাতারা জেলাবাদী নিম্নশ্রেণীর জাতিবিশেষ। মরাঠীদিগের দৌসাদ্রা রুকা করিলেও ইহাদের বেশভ্রা অতি
কদর্যা। ইহারা গলায় কড়ির মালা ঝুলাইয়া হারে
হারে ত্বানীদেবীর নাম লইয়াভিকা করিয়া বেড়ায়। তিকাই
ইহাদের একমাজ উপজীবিকা। অনেকে ভূত-প্রতিষেধ মন্ত্র
হারা ওঝার ভারে ভূত ছাড়ান ও নামান প্রভৃতি ভৌতিক কিয়াকলাপের অনুষ্ঠান করে। এই কার্য্য অথবা কদর্য্য পরিচ্ছের ইহাদিগকে ভূতিয়া নামে প্রসিদ্ধ করিয়াছে। জন্ম ইইভে মৃত্যু
পর্য্যন্ত সকল সংকার এবং দেবদেবীর পূজাও উপবাসাদি
ইহারা কুণবিদিগের অনুকরণেই করিয়া থাকে।

ভূতিযুবক (পুং) ১ ক্র্ডজের বামকুদ্দিন্থিত দেশভেদ। ২ তদেশবাদী লোকভেদ। (মার্কণ্ডেমপু৽৫৮।৪৬)

ভূতিরাজ, স্জনৈক জৈনপণ্ডিত। সৌচুকের পুত্র ও ইন্দ্র রাজের পিতা। ২ হেলরাজের পিতা।

ভূতিলয় ('পুং') তীর্থভেদ। (ভারত বনপ ১১২৯ অ১)

ভূতিবর্দ্ধন, সহাজিবণিত জনৈক রাজা। (সহা • ৩০) ৩০) ভূতিবর্দ্মন্ (পুং) > প্রাগ্জ্যোতিষপুরের জনৈক অধিপতি। ২ রাক্ষণভেদ।

ভূতিবাহন ( ত্রি ) শিবের নামাস্তর।
ভূতিস্ক্র ( ত্রি ) ১ ঐশ্বর্যকারী। ২ ঐশ্বর্যবান্।
"তৃপ্তাশ্চাবে ভূতিস্ক্রো ভবন্তি
ভূপান্ত তেহস্মিন্ প্রণতোহস্মি তেভাগা।"(মার্কণ্ডের-পুশ ১৬৮৮)

ভূতীক (ङ्गी) ভূতিক, পূষোদরাদিম্বাং সাধুঃ। ১ ভূনিম।

र यमानी। ৩ ভূত্ণ। ৪ কভূণ। ৫ কপূর্ব। (নেদিনী)

ভূতীশ্বরতীর্থ (ক্লী) তীর্থভেদ। (শিবপুরাণ) ভূতুড়ে (দেশজ) ভূতের ওঝা বাহারা ভূত ছাড়ার। ভূতৃণ (ক্রী) ভ্বন্থণন্। গন্ধত্ণ, চলিত গন্ধণ্ড, পর্যার—
রোহিষ, গোমরপ্রিয়, রামকর্পুর, সর্ণ, শর, প্রামক, ধ্যামক,
পৌর, দেবজগ্ধক। (রত্নমালা)(পুং) ২ ভূতৃণ, স্থগনি
রোহিষত্ণ। পর্যায়—রোহিষ, ভূতি, ভূতিক, কুটুম্বক, মালাত্ণ, সমালম্বা, ছত্র, অতিছত্রক, গুহবীজ, স্থগন্ধ, গুছোল, পুংস্কৃবিগ্রহ, বধির, অতিগন্ধ, শৃকরোহ, করেলুক। ইহার গুণ—
কটু, তিক্ত, বাতসমূহ, ভূতগ্রহাবেশ ও দারণ বিষদোষনাশক।
ভূতেজার (ত্রি) ভূত্যক্ত। উপদেবতাগণের ভৃপ্তিসম্পাদনার্থ যাগ।
ভূতেজার (ত্রি) ভূত্যক্ত। উপদেবতাগণের ভৃপ্তিসম্পাদনার্থ যাগ।
ভূতে ক্রিয়জায়ন্ (ত্রি) ৯ বিনি পঞ্জুত ও ইক্রিয়পণকে জয়
করিয়াছেন। ২ বোগী, সয়্যাসী।

ভূতেশ (পুং) ভূতানাং প্রাণ্যাদীনাং প্রমথাদীনাং বাল-গ্রহাণাঞ্চ ঈশঃ। ১ শিব। ২ পরমেশ্বর।

"মেটছেঃ সঞ্চদিতে দেশে স তছচ্ছিত্তরে নৃপঃ। তপঃ সম্ভোষিতায়েতে ভূতেশাৎ স্থকতী স্থতন্॥" ( রাজতর• ১।১•৭) ৩ স্কন্য ( ভারত তা২৩১।৩)

ভূতেখার (পুং) > শিকা । ২ তীর্থতেদ। (কর্মপুণ)। ৩ সহাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাল জ্ঞা১২) ৪ হিমানয় পর্বতন্থিত শিবলঙ্গতেদ।

ভূতেষ্টকা (স্ত্রী) ইষ্টকাভেদি। (তৈত্তিরীয়সং এডাওচ) ভূতেষ্টা (স্ত্রী)।> ক্ষতুলনী। (বৈশ্বকনিন্দ) ২ আখিন ক্ষঞ্চ চূর্দ্দনী। ও উপদেবতাগণের অভিনধিত ক্ষণ্ডচূর্দ্দনী।

ভূতভামর (क्री) তথ্যতদ। ভূতোদন (क्री) ওদন বিশেষ। তিল, লাজ, দধি, যব, ও

ভূতেশিন ('ক্নী) ওদন বিশেষী। তিল, লাজ, দ্ধি, যব, ও হরিত্রাহ্জ ওদন।।

"ভূতোদনম্ভ সংপ্রোক্তং গুণাঃ সর্বে পদার্থবং।"( বৈছক্তি ) ভূতোন্মাদ (প্রং) ভূতক্তঃ উন্মাদঃ। পিশাচক্ত উন্মাদ। ভূতাবেশজ্ঞ উন্মাদরোগ। ('নিদান')

ভূতোপদেশ (পুং) প্রকৃত উপদেশ। যথার্থ বিষয়ে শিক্ষাদান। ভূতোপমা ( ত্রী ) জীবের সহিত উপমা। প্রকৃত উপমা।

**ভূতম** (क्री) जूनि छेंखमम्। स्रुनर्ग। (दिम)

ভূদরাভায়া ('जी ) मृधिककर्गी। ('दिचकनि॰')

ভূদরীভবা (স্ত্রী) ভূদর্যাং ভ্বিলে ভবতীতি ভূ-অচ্, টাপ্। আযুপ্নী। (ভাবপ্রত)

ভূদর্যা (খ্রী) মৃষিককর্ণী। (বৈঞ্কনি )

ভূদার (পুং) ভ্বং দারয়তীতি দৃ-(কর্মণ্যণ্। পা থহাও) ইত্যণ্। শ্কর'। (অমর')

ভূদেব (পুং) ভূবো ভূবি বা দেব:। ব্রাহ্মণ। স্বধর্মনিরত বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণসন্তানই এই মর্ত্তাধামে দেবতার ভায় পূজিত হন। এই কারণ তাঁহারা ভূদেব নামে থাতে। ভূদেবদৈব, কত্যরীবংশীর জনৈক রাজা। ইনি কুমায়ন জেলাস্থ ব্যাদ্রেশন-মন্দিরের ব্যরভার বহনের জন্ত গ্রাম দান করিয়াছিলেন।

ভূদেবপণ্ডিত, নীলকণ্ঠকত কাশিকাতিলকের টীকারচম্বিতা।
ভূদেব মুখোপাধ্যায়, বাশালার একজন অসাধারণ
প্রতিভাশালী রাহ্মণ-সস্তান ও একজন প্রসিদ্ধ গ্রন্থকার।
ইংগার পিতার নাম বিশ্বনাথ তর্কভূষণ, তাহার নিবাস ছিল
থানাকুল-কৃষ্ণনগর। তিনি কলিকাতায় আসিয়া বাস করেন।
এথানেই ১৭৪৭ শকে (১৮২৫ খুটান্ধে) ২রা ফাল্পন ভূদেবের
জন্ম হয়।

ভূদেব ৮ম বর্ষে সংস্কৃত কলেজে প্রবেশ করেন। এথানে তিনবর্ষ থাকিয়া মুগ্ধবোধ ব্যাকরণ পড়িয়া ছিলেন। পরে তাঁহার ইংরাজী ভাষা শিখিতে ইচ্ছা হয়। প্রথম ছই বংসর অপর বিদ্যালয়ে পড়িয়া শেষ ও বর্ষ হিন্দু-কলেজে অধ্যয়ন করেন। এথানে তিনি সর্বোচ্চ শ্রেণীর ছাত্রবৃত্তি পাইয়াছিলেন। বিশ্বনাধের অবস্থা ভাল ছিল না, তথাপি তিনি অনেক কটে মাসিক ১ বেতন দিয়া পুত্রের অভিমত শিক্ষাদানে বিরত হন নাই।

निकारिजारभन कर्जुभक्रभन मकरनरे जूरमरवन विमा अ বুদ্দিমতার পরিচয় পাইয়া তৎপ্রতি দকলেই প্রীত ছিলেন। रम ममरम जृत्मव रेष्हा अनितल छांशामत माशासा अत्मक উচ্চ कर्म পाইতে পারিতেন, কিন্তু ভূদেবের প্রথমে বিষয় কর্মের দিকে তেমন মন ছিল না। তিনি করেকজন বন্ধুর সহিত মিশিয়া শেয়াখালা, চন্দননগর, শ্রীপুর প্রভৃতি কয়েক স্থানে স্কুল স্থাপন করিয়া নিজেই শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। किंख এ केर्पिंग रियम लाकियन ७ अर्थयन आवश्रक, ज्रामर्यत्र তাহা কিছুই ছিল না। কাজেই ভাঁহার সম্বন্ধ পরিত্যাগ করিতে হইল। অরকাল পরেই ৫০১ টাকা বেতনে তিনি माजामा-करलर्जन २म रेश्नाकी मिक्क निमुक रहेरलन। তাঁহার কার্য্যে অতি প্রীত হইয়া শিক্ষাবিভাগের কর্তারা তাঁহাকে ১৫০১ টাকা বেতনে হাবড়া গ্বর্ণমেণ্ট স্কুলের প্রধান শিক্ষক নিযুক্ত করিলেন। এথানে তাঁহার শিক্ষকতাগুণে অনেক ছাত্র পরীক্ষোত্তীর্ণ হইয়া হিন্দুকলেজে প্রবেশ করে। এই সময়ে হাবড়ার মাজিট্রেট্ ও উক্ত স্কুলের সম্পাদক হজ-मन आहे मारश्यत मरक ज्राप्तवत भित्रहत्र इहेन। आहे সাহেব ভূদেবের গুণে মোহিত হইলেন। সাহেব যথন দক্ষিণ वान्नानात कून रेन्स्प्रकेंद्र रून, तम मभरत्र कर्खवाविषरत्र ज्रूपन-বের নিকট অনেক পরামর্শ লইতেন ৷ বাঙ্গালাভাষার উপর ज्रात्वत्र वतावत्रहे अस्त्रांग हिल। आहे , मारहरवत्र अरताहनात्र

তিনি 'শিক্ষাবিষয়ক' নামে একথানি পুস্তক প্রচার করেন, ঐ সময়েই তাঁহার ঐতিহাসিক উপস্থাস রচিত হয়।

হগলীতে নর্মান বিদ্যালয় স্থাপিত হইলে ভূদেব ৩০০ টাকা বেতনে তাহার স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (তন্ত্বাবধায়ক) নিযুক্ত হন। তাঁহার চেষ্টায় হগলীনর্ম্যালস্ক্লের প্রভূত উন্নতি হইয়াছিল। তৎকালে বাঙ্গালাভাষার পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। ভূদেব বালকদিগের শিক্ষার স্থবিধার জন্ম এই সময় প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ১ম ও ২য় খণ্ড, পুরার্ভ্যার, ইংলণ্ডের ইতিহাস, রোমের ইতিহাস ও ইউক্লিডের জ্যামিতি ৩ অধ্যায় প্রকাশ করেন। এই সময়ে তাঁহার প্রতিহাসিক উপন্যাস প্রকাশিত হয়।

১৮৬২ খৃষ্টাকে জুন মাসে মেড্লিকট সাহেব প্রতিনিধি স্থল-ইন্ম্পেক্টর হইলে ভূদেবও ৪০০ টাকা বেতনে তাহার সহকারী পরিদর্শক হইয়াছিলেন। মেড্লিকট ভূদেবকে বড় ভাল বাসিতেন। ইহার পূর্বে গবর্গমেণ্ট বিদ্যাশিক্ষার জস্ত বার্ষিক ৩০০০০ টাকা মঞ্জুর করিয়াছিলেন। সে টাকা এতদিন থরচ হয় নাই। এথন মেড্লিকট্ সাহেব শিক্ষাবিস্তারের জন্ত ভূদেবের পরামর্শে সেই টাকা ব্যয় করিতেলাগিলেন। ভূদেবের যত্নে উপযুক্ত শিক্ষক তৈয়ার করিবার জন্ত করেক স্থানে ট্রেনিং স্থল ও তদধীন গ্রাম্য পাঠশালাসমূহ প্রতিষ্ঠিত হইল।

১৮৬৩ খৃষ্টাব্দে ভূদেব স্থলসমূহের এডিসনাল ইন্স্পেক্টর হইলেন। তিনি হিন্দুপণের প্রাচীন শিক্ষাপ্রণালীর পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি সেই প্রাচীন আদর্শে বর্ত্তমান সময়ের উপ-যোগী করিয়া পাঠশালায় শিক্ষা দেওয়াইতে লাগিলেন। এ সম্বন্ধে তিনি কৃতকার্য্য ও শিক্ষাবিভাগের প্রীতিভাজন হইয়াছিলেন।

১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বৈশাথ মাস হইতে নিজ কনিষ্ঠ পুত্রের নামে ১০ আনা মূল্যের শিক্ষাদর্পণ নামে একথানি মাসিক পত্র প্রচার করেন। করেক বর্ষ এই পত্র বেশ চলিয়া ছিল, ১৮৬৯ খৃষ্টাব্দে তাঁহার কনিষ্ঠ পুত্রের অকালমৃত্যুর সহিত পত্রথানিও উঠিয়া যায়।

তিনি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্ত্ব উত্তর পশ্চিম প্রদেশ ও পঞ্জাবের
শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শনার্থ প্রেরিত হন। ঐ সকল প্রদেশের
শিক্ষাপ্রণালী পরিদর্শন করিয়া ইংরাজী ভাষায় তিনি যে
স্থার্হৎ মন্তব্য প্রকাশ করেন, তাহাতে তাঁহার ভূয়োদর্শন ও
দোষগুণবিচারের অসাধারণ ক্ষমতা প্রকাশ পায়। গবর্ণমেণ্ট তাহাতে অতিশয় সন্তুপ্ত হইয়াছিলেন, ও ক্রেমে তাঁহাকে
শিক্ষাবিভাগের প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছিলেন। ১৮৬৯

খৃষ্টাব্দে এপ্রেল মাসে তিনি 'নর্থ সেণ্ট্রাল' নামক নবপ্রতিষ্ঠিত বিভাগের ডিভিজনাল ইন্ম্পেক্টর (বিভাগীয় পরিদর্শক) পদে নিযুক্ত হইলেন। কিছুদিন পরে শিক্ষাবিভাগের প্রধান পরিদর্শক-পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

হগৰীর নর্ম্মাল স্কুলে কার্য্যকালে তিনি চুঁচড়ায় বাটী করিয়াছিলেন। এখানে থাকিয়াই তিনি বেহার ও বাঙ্গালার পশ্চিম বিভাগের ইন্ম্পেক্টরের কার্য্য চালাইতেন। বেহারে তথন ছাত্রদিগের পাঠোপযোগী ভাল পুস্তক ছিল না। এজন্ত তিনি বাঙ্গালা পাঠ্য পুস্তক হিলিতে অনুবাদ করাইয়া বেহারে চালাইয়া গিয়াছেন। ১৮৬৮ খুষ্টাকে ১লা ডিসেম্বর, চুঁচড়া হইতে তিনি 'এডুকেশন গেজেট' প্রচার করিতে থাকেন। এখনও ঐ পত্র নিয়মিতরূপে প্রকাশিত হইতেছে।

১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে তিনি মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকট C.I.E. উপাধি লাভ করেন এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে তিনি ছোটলাটের বঙ্গীর ব্যবস্থাপক সভার একজন সদস্য হইয়াছিলেন। ১৮৮৩ খৃষ্টাব্দে জুন মাসে তিনি অবসর গ্রহণ করেন। ইহারই কিছুদিন পূর্ব্বে তাঁহার "পুলাঞ্জলি" ও কিছুদিন পরে তাঁহার "পারিবারিক প্রবন্ধ" প্রকাশিত হয়। এই পারিবারিক প্রবন্ধই তাঁহার জাতীয় জীবনের বিশাল কীর্ত্তি।

ইংরাজীতে উচ্চ শিক্ষিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণের সহিত বিশেষ সংলিপ্ত হইলেও ব্রাহ্মণসন্তান ভূদেব আপনার জাতী-মতা হারান নাই। যে সময়ে উচ্চ শিক্ষিত বঙ্গীয় সমাজ ইংরাজী শিক্ষার গুণে ইংরাজী রীতি নীতি ও ইংরাজ-আদর্শের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন, সে সময় স্বজাতিপ্রিয় ও স্বধর্মান্ত্রাগী ভূদেব ব্রাহ্মণত্ব রক্ষায় নিরতিশয় যত্রবান্ ছিলেন, ইহা কম গৌরবের কথা নহে। তাঁহার 'আচারপ্রবদ্ধে' তিনি এইরূপে আপনার মনোভাব প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন,—

"জাতীয়তা সাধনের জন্ম হিন্দুসমাজকে আত্মপ্রকৃতি বৃথিয়া চলিতে হইবে। ভারতবর্ষের একতাসাধন ইংরাজের অধীনতাতেই সম্ভব;—অতএব ইংরাজের প্রতি সমাক্ বন্ধু-বৃদ্ধি ও রাজভক্তি দেখাইতে হইবে। কিন্তু প্রত্যেক বিষয়ে ইংরাজের অফতার সহিত হিন্দুর প্রকৃতির একতা নাই। ইংরাজ কার্যাকুশল, অহঙ্কারী ও লোভী। হিন্দু শ্রমশীল, স্থবোধ, নমস্বভাব ও সম্ভট্টিত্ত। ইংরাজ আত্মর্সকৃশলতা শিথিতে হয়। অপর কিছু শিথিবার প্রয়োজন হয় না।"\*

উদ্ত কয়েক ছত্র হইতেই তাহার উচ্চ মন ও লোকশিক্ষার পরিচয় স্থপ্রকাশ। তিনি প্রকৃত হিন্দু, প্রকৃত
স্থানেশপ্রেমিক, জন্মভূমির উন্নতিসাধনে প্রকৃত চিস্তাশীল।
তিনি হিন্দুজাতিকে সন্বস্তাণসম্পন্ন করিবার জন্ম "আচারপ্রবন্ধ"
প্রকাশ করেন। এই প্রবন্ধের উপক্রমণিকায় তিনি
লিখিয়াছেন—

"দদাচারই মূল ধর্ম। ধর্ম অর্থে শাস্ত্রীয় বিধির প্রতিপালন। এথনকার কালে বিধি প্রতিপালনের ব্যাঘাতক পাঁচটী বস্তু দৃষ্ট হয়। (১) বিধিবিষয়ক অজ্ঞতা, (২) বিধির প্রতি শ্রদ্ধা-হানতা, (৩) বিজাতীয় অনুকরণের আতিশ্যা, (৪) স্বেচ্ছা-চারিতার প্রাবল্য, (৫) স্বাভাবিক আলস্ত। .... শাস্তাচার লোপের উল্লিখিত তিনটা হেতৃই আগন্তক। ও গুলি পূর্বে अज्ञ वनवान हिन, এथन श्रवन इरेग्नाहा। उरामिराव अश-নম্বন অতি কঠিন হইলেও একান্ত অসাধ্য বলিয়া মনে করা যায় না। (১) যদি শান্ত্রীয় বিধি সকল জানিবার জন্ত তেমন অভিলাষ হয়, তবে তাহা জানা যাইতে পারে। এথনও লোকের অনেকটা শাস্ত্র জ্ঞান আছে, এখনও দেশের মধ্যে অনেক লোকে শাস্ত্রীয় বিধির পালন করিয়া চলিতে চেষ্টা করেন এবং পালন করিয়া থাকেন। (২) বিজাতীয় শিক্ষার দোষও ছাত্রবর্গের কৈশোরে ও যৌবনেই অতি প্রবল হয়। वर्षाधिक ও िस्त्रांभीनिमिर्गत मर्था थे स्मिष अस्नक न्रान হইয়া থাকে এবং যে বিজাতীয় শিক্ষার দোষে শাস্তাচারের প্রতি অশ্রদা জন্মে, সেই বিজাতীয় শিক্ষার বিশেষ প্রগাঢ়তা জন্মিলে, ঐ দোষ অনেকটা কাটিয়া যাইতে পারে। (৩) আমা-দের শাস্ত্রোক্ত আচারগুলির উদ্দেশ্য বিচার করিলে স্থম্পষ্ট-রূপেই অমুভূত হয় যে, শাস্ত্রাচার দারা শরীরের সারবত্তা, তেজস্বিতা এবং পটুতা জন্মে এবং মনের উদারতা এবং সাত্তিকতা সংবর্দ্ধিত হয়। স্থতরাং শাস্ত্রোক্ত আচার রক্ষা দারাই এতদেশীয় জনগণ ইংরাজদিগের অপেক্ষাও উচ্চতর গুণের অধিকারী হইতে পারেন।"

ভূদেব অনেক সমন্ন হুঃথ করিতেন যে, উপযুক্ত সংস্কৃত শিক্ষার অভাবেই আজ ব্রাহ্মণ পণ্ডিত এত অবনত ও ত্বণিত হুইন্না পড়িতেছেন। সেই জন্মই হিন্দুসমাজও উৎসন্ন যাইতে বসিরাছে। তাই ব্রাহ্মণপ্রবর ভূদেব জাতীর চিকিৎসা শাস্ত্র, ধর্ম্মশাস্ত্র প্রভৃতির রীতিমত অধ্যাপনার জন্ম নিজ পিতৃনামে "বিশ্বনাথ চতুশাঠী" স্থাপন করেন এবং তাহার ব্যয়নির্কাহের জন্ম এক লক্ষ ষাট্ হাজার টাকা দান করিয়া গিরাছেন। একজন সামান্ত ব্রাহ্মণসন্তান হইতে নিজ ব্রাহ্মণসমাজের ভাবী উন্নতিকল্পে এরূপে মহাদানের আর তুলনা নাই। বাস্তবিক

বলিতে কি, সেই চরিত্রবান্ উদার মহাপুরুষের সহিত বঙ্গভূমি গত ১৩•১ সালে প্রকৃতই এক উজ্জল রক্ত হারাইয়াছেন, সে স্থান আর পূরণ হইবে না।\*

ভূদেবশুক্ল, আত্মতৰপ্ৰদীপ ও তাহার টীকা, ধর্মবিজয়নাটক ও রদবিলাসনামকগ্রন্থতা।

ভূধর, > কাম্পিল্যনিবাসী জনৈক জ্যোতির্বিদ্ ভরদাজ-গোত্রীয় দেবদত্তের পুত্র। ইনি স্থ্যসিদ্ধান্তবিবরণ ও নরপতি-জন্মচর্য্যা-মঞ্জরীনামে হুইখানি টীকা গ্রন্থ প্রণয়ন করেন। ২ শঙ্করাচার্য্যক্কত সাধনপঞ্চকের টীকারচ্য্যিতা।

৩ সহাদ্রিবর্ণিত হুই জন রাজা। ( সহাদ্রি ৩৩।৯০,২৩১)

ভূধন (পুং) ভূবোধনং যভা। রাজা।

ভূধর (পুং) ধরতীতি ধ্-পচাছচ্, ভূবাং ধরঃ। > পর্বত। ২ বন্তভদ, ভূধরযন্ত্র।

ম্যানধ্যে পারদস্থাপন করিয়া ঐ মূষা বালুকা বারা আচ্চাদিত করিবে, তৎপরে তাহার চতুর্দিকে ঘুটিয়া সাজাইরা অমি দিয়া গোড়াইবে। এই যন্ত্রকে ভূধর্যন্ত কহে।

"বালুকাভিঃ সমস্তাঙ্গতে ম্যাং রদাবিতাম্।

नीटखां भरेत्। मःतृत्वान्यद्वः ज्वतामकम् ॥" ( जांवळा )

ভূধরতা (স্ত্রী) ভূধরত্ত ভাবঃ তল্-টাপ্। ভূধরের ভাব বা ধর্ম, ভূধরণশক্তি। "ব্যাদিগুতে ভূধরতামবেক্ষা ক্ষেত্র দেহোদ্হনায় শেষঃ।" (কুমার ৩১৩)

ভূধরজুর্গ, বোম্বাই প্রেদিডেন্সীর কোল্হাপুর জেলার অন্তর্গত একটী জ্র্গ। ১৮৪৪ খুষ্টান্দের বিদ্যোহের পর ইংরাজ কর্ত্ত্ব ইহা বিধ্বস্ত হইয়াছিল।

ভূধরেশ্বর (পুং) ভূধরাণামাশ্বরঃ। হিমালর। (কুমার ৩৫৩)
ভূধাত্রী (স্ত্রী) ভূলগা ধাত্রী। > ভূম্যামলকী। (রাজনিত)
২ বটুকভৈরব। (বিশ্বসারতন্ত্র বটুকভৈরবস্থোত্র)

ভূপ্র (পুং) ভূকং ধরতীতি ধু (মূলবিভূজাদিয়াৎ ) গা অহাত) ইত্যক্ত বার্ত্তিকোক্ত্যা কঃ । পর্বত। (হেম)

ভূনা (স্ত্রী) রোমকসিদান্তবর্ণিত চক্রবিভাগান্তর্গত দেশছেন।
ভূনাগ (পুং) ভূবি নাগ ইব। উপরম বিশেষ। পর্যায়—
ক্ষিতিনাগ,ভূজন্ত, রক্তজন্তক, ক্ষিতিজ, ক্ষিতিজন্ত ও রক্তত্পুক।
ইহার গ্রণ—বজ্রমারক, নানাবিজ্ঞানকারক এবং রদজারণ।
ইহার সত্ত—বিষ্কাশক। (রাজনি•)

ভূমিস্থ (পুং) ক্ষুপবিশেষ, চলিত চিরেতা। পর্যায়—জনার্য্যতিক, কৈরাত, রামদেনক, কিরাততিক, হৈম, কান্ততিক, কিরাতক, কটুতিক। ইহার গুণ বাতিক, তিক্ত, কফও

পিতজ্বনাশক, পথ্য, ত্রণসংরোপক, কুঠ, কঙ্গুতি এবং শোফনাশক নিং (রাজনিং) প্রাণী ব্রান্তির বিশ্বন

ভূনিষাদিকমায় (পুং) জনবোগে ক্যান্তেদ। ইহাকে
ভূনিষাদিপাচনও কহে। প্রস্তুত্প্রণালী—চিরাতা, ওড়ুচী,
মুস্ত ও নাগর এই সকল ক্রব্য প্রত্যেক ২ তোলা, অর্দ্ধদের
জলে সিদ্ধ করিয়া আধ পোয়া থাকিতে নামাইতে হইবে।
ইহা সেবনে জর আশু প্রশ্নিত হয়। (বাভট চি॰ ১ অ॰)

ভূনিবাদিকাথ (পুং) কাথোবধতে । প্রস্ততপ্রণাদী, চিরাতা, আতহচ, লোধ, মুথা, ইন্দ্রঘৰ, গুড়ুচী, বালা, ধনিয়া ও বেলছাল এই সকল জব্য একত্র কাথ প্রস্তুত করিয়া মধুসহযোগে প্রয়োগ করিলে মলভেদ, খাস, কাস, রক্তপিত এবং জর নই হয়। (ভাবপ্রত জরাধিকাত)

ভূনিন্দাদ্য টাদশাক (পুং) ক্ষামোষধবিশেষ । প্রস্তুত-প্রণাল্য,—চিরতা, দেবদারু, দশমূল, শুগী,মুধা,কটকী,ইন্দ্রখব, ধ'নের চাউল ও গজপিপ্রলী মিলিত ২ তোলা, জল ৩২ তোলা, শেষ ৮ তোলা, এই ক্ষাম পান করিলে তন্ত্রা, প্রলাপ, কাস, অক্চি, দাহ, মোহ ও খাসাদি উপদ্রব সহিত সকল প্রকার জর নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরন্ধা জরাধি )

ভূনীপ (পুং) ভূমিলগ্নো নীপঃ শাকপাধিবাদিবং সমাসঃ। ভূমিকদম। (রাজনিং)

ভূনেতৃ ( কি) ভূবো নেতা নামকঃ। বাজান ভূপ ( গুং) ভূবং গাভি রক্ষতীতি । ( আতোহমূপদর্গে কঃ। পা অহাত ) ইতি ক। বাজা।

"অর্থলোভেন যো ভূপঃ প্রজান ওং করোতি চ।
বৃশ্চিকানাঞ্চ কুডে স তলোমান্য বসেদ গুবম্॥"
( ব্রহ্মবৈর্ত্ত প্রকৃতি ১৭)

ভূপঞ্জর (পুং) ভুবঃ পঞ্জরঃ। পৃথিবী-দেহের ক্রমবিভাগ।
পৃথিবীপৃষ্ঠের যে ভাগ আমাদের পরীক্ষাধীন তাহাকে
ভূপঞ্জর বলা যায়। অনেকেই দেখিয়াছেন, কূপথননকালে,
বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকা নয়নগোচর হয়। এক এক প্রকার
মৃত্তিকা ২ হাত কি ৪ হাত অথবা তদপেকা অধিকতর
পরিমাণে বিভ্ত। এই দকল মৃত্তিকা এক দময়ে গঠিত হয়
নাই। জলাশয় ভরাট হইয়া অথবা নদী মজিয়া গিয়া
ক্রমে ক্রমে বিভিন্ন প্রকারের মৃত্তিকান্তর নিশ্বিত হইয়াছে।

আপাততঃ মনে হয়, এই পরিদৃত্যমান বস্করার কোন আন্ধ-প্রত্যঙ্গ-পরিবর্তন নাই। কিন্তু পৃথিবীর পৃষ্ঠে যুগে যুগে ভূপঞ্জরের রূপান্তর ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিবলে কথন ধীরে ধীরে, কথনও বা ক্রতবেগে ভূপঞ্জরের পরিবর্তন ঘটিতেছে। ধেস্থান একদিন মহাসমুদ্রের তরঙ্গে

জুদেবের পুর্বাপর বংশাবলী 'বঙ্গের-জাতীয় ইতিহাস' ব্রাক্ষণকাণ্ড
 ১মাংশ ২৯৯ পৃঠা ত্রন্থব্য।

विरक्षेण इरेज, जाकि मिथान जल उनी मिनरली नगर्स দণ্ডায়মান এবং যেথানে উত্তঙ্গ পর্বতশ্রু কাদম্বিনীর বিশ্রাম-मिरकजन हिन, स्मथारन आंकि मंगूरजन करतान-कानाहन নিরম্বর ধ্বনিত হইতেছে। ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতেরা পৃথিবীর জীবন পর্য্যালোচনা করিয়া পৃথিবীকৈ চারিযুগে বিভক্ত করিয়া-एएन,--> व व्यक्तिमान युन (Archian Era), ইহার পূর্ববর্তী হুইটা বিভাগের নাম Laurentian Period ও Hurobian Period ি ২ম পেলিওজইক যুগ (Paleozoic Era) এই যুগের Silurian, Devonian, & carboniferous বিভাগে ক্থা-ক্রমে কশেককান্থিবিহীন জীব, মংশু, বুর্মলতা ও শমুকাদির উত্তৰ দেখা যায়। ৩য় মেনোজইক মুগে (Mesuzuic Eta ) Triassie, Jurassie and Cretaceous বিভাগৈ বিরাটনেহ नजीकरणज आधार्य प्राथी योगे। अहे नगरंग वाञ्चिनिन्न প্লিদিওনোরদ ও ইক্থিওনোরদ্ প্রভৃতি প্রকাণ্ডকার অজগর সঁকল ভূপুঠে বিচরণ করিয়া বেড়াইত, কিন্তু একণে তাহারা একেবারে নির্বংশ। ৪র্থ সিনোজইক্ (Cenozoic Era) যুগে Tertiary e quarternary विভাগে दूनहर्ष छेल्पात्री जीव ও মানব জাতির উৎপতি।

উক্ত চারি যুগে পৃথিবীর কত বংসর বয়স অতিবাহিত হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা মহয়ের অসাধ্য। যাহা হউক এই অপরিমিত কালে পৃথিবীপৃষ্ঠের কত পরিবর্তন হইয়াছে, তাহা নিরূপণ করা ভূবিজ্ঞার উদ্দেশ্য। পৃথিবীর প্রাচীন অবস্থায় যে সকল জীব বা উদ্ভিদ্ বিভ্যমান ছিল, একণে তাহাদের অন্তিমাত নাই, কেবল বিশেষ বিশেষ শেলভরে তাহাদের প্রস্তাভূত করাল বিভ্যমান থাকিয়া আন্তরের পরিচয় দিতেছে। সমতল বঙ্গদেশে এ বিষয়ের সবিশেষ নিদর্শন দৃষ্টিগোঁচর হয় না। পার্বত্য অঞ্চলে প্রস্তর্গাতাবল্ঘী বিভিন্ন গুরাবলীর অবস্থা পর্যালোচনা করিয়া, ভূতব্য প্রতিত্যণ অনেক বিশ্বরকর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছেন। পূর্বেই উক্ত হইরাছে যে, কুপথননকালে দেখা যায় যে, বিভিন্ন প্রকারের মৃত্রিকা স্তরের গ্রেরে সজ্জিত আছে।

কোনটা পললময় মৃত্তিকাপূর্ণ, কোনটা স্থান্ট কৃষ্ণবর্ণ মৃত্তিকাময়, কোনটা বা বালুকাময়, এবং কোনটা বা শহ্ম শব্দাদির কন্ধালপূর্ণ স্তর। কয়েক বংসর পূর্ব্দে কলিকাতার গড়ের মাঠে একটা স্থানতীর কুপ খনিত হইয়াছিল; তাহাতে দৃষ্ট হয় বে, ১০০ ফিট্ নিমে বৃহৎকায় বুক্ষের কান্ত সকল আফতভাবে বিভ্যান আছে। খিদিরপুরের ভিক্য খনন-কালে অনেক নিমে নানাজাতীয় প্রাণীর কন্ধাল ও বুক্ষের ধাংসাবশেষ বাহির হইয়াছিল। ইহাতে স্পষ্টই প্রমাণিত ইয় যে, এ ভূতাগ পৃথিবীর আত্যন্তরিক শক্তিবলৈ ভূগর্ভে প্রোথিত হহয়া গিয়াছে। বর্ষাকালে নদীর পঞ্চিল দলিল অপগত ইইলে, যে পলি পড়িয়া থাকে, তাহাও এক প্রকার তার।
কমে ক্রমে অক্যান্ত পদার্থের সহযোগে এ তার দকল ঘনীভূত
হইয়া নৃতন মৃত্তিকায় পরিণত হয়। খুলনা জেলায় ভাকাতিয়ার বিলে যে জলসিক্ত ভক্ষ গোময়বৎ এক প্রকার পলি
দৃষ্ট হয়,তাহা উত্তিজ্ঞ শরারের ধ্বংসাবশেষ, তাহা আজিও মৃত্তিকায় পরিণত হয় নাই। কালক্রমে উইা মৃত্তিকায় পরিণত হয়বে।
এবং নবজাত নিয় বল্পদেশও বে, সুদ্র ভবিশ্বতে প্রত্রেগঙ্গল
শৈলমালায় শোভিত না হইবে তাহা কে বলিতে পারে প্

মৃত্তিকাই কালক্রমে পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে ও রাসায়নিক সংযোগে শৈলন্তরে পরিণত ইয়। যে সময়ে কোন স্থানের মৃত্তিক। ভূমগুলের উৎক্রেপক ও অবক্রেপক শক্তিতে উন্নত বা ভূগতে প্রোথিত ইইয়া গিয়াছিল, সেই সময় সেই ভূথগুবাসী উদ্ভিক্ত ও জীবজর্ত্তাণ ভাহাদের অধিষ্ঠানভূত ধরিতীর সহিত ভূগতে প্রোথিত ইইয়া গিয়াছিল এবং ভাহাদের কল্পাল প্রস্তরের সহিত স্তরীভূত হইয়া বিজমান রহিয়াছে।

পর্বতের উচ্চ প্রাদেশে অনেক শব্দাদির কদ্বাল প্রচুর পরিমাণে দৃষ্ট হর, তাহাতে স্পষ্টই অনুমিত হয় বে, পর্বত-গাত্রস্থ উক্ত স্থল সকল এক সময়ে জলচর জীবের বসতি ছিল, পরে ভূগর্ভের শক্তিতে একাণে উদ্ধে উথিত হইয়াছে।

পর্বতের মধ্যে বছকাল পুর্বে প্রোথিত জীবদেহ ও উদ্ভিজ্ঞানির প্রথমীভূত অস্থি প্রাপ্ত হওয়ায় ভূবিদ্যার যথেই উন্নতি হইয়াছে। এই সমস্ত কস্কালপূর্ণ স্তরমালা পর্যাবেশণ করিয়া কোন্ দেশ কত প্রাচীন ও কোন্ কোন্ দেশ সমকালে উৎপন্ন তাহা অনামানে নির্ণাত হইয়াছে। এই সমস্ত প্রস্তরীভূত কল্লাকে ভূতরে (Geology) Fossil remains কহে। এই সমস্ত প্রস্তরাত্তি পরীক্ষা দারা পৃথিবীর অতীত ইতিহাস মন্ত্যের অধিগম্য হইয়াছে। যথন ভূপঞ্জরের মধ্যে একপ্রকার স্তরীভূত শৈলথতে এক জাতীর জীবের কল্পাল দৃষ্ট হয়, তথন স্পান্থই অনুমিত হয় য়ে,উক্ত প্রস্তর সকল এক সময়ে,উৎপন্ন হইয়াছে এবং তাহাতে সহজেই উপলব্ধি হয় য়ে, ঐ সময়ে এক জাতীর জীবে ও উদ্ভিজ্জ উক্ত শৈলস্তরে বিদ্যামান ছিল। উক্ত ভূপঞ্জরমূত্তিকা যথন শৈলস্তরে পরিণ্ত হইয়াছিল, তদ্ধিষ্ঠিত জীবগণ ও উদ্ভিজ্জাদিও সঙ্গে সঙ্গে প্রস্তরীভূত হইয়া গিয়াছে।

পাশ্চাত্য ভূতত্ত্ত পণ্ডিতগণ পৃথিবীর ভিন্ন দেশের শৈল-স্তরাবলী পর্য্যালোচনা করিয়া ভূপঞ্জরের ফেরপে গঠনকাল নিরপণ করিয়াছেন, তাহা পর্বত শংক বিরত ইইয়াছে। অপেকাকত প্রাচীনতর স্তরে অতিকার জীব ও উদ্ভিজ্জের ভগ্নাবশেষ দৃষ্ট হয়। তাহাতে পৌরাণিক সত্য যুগের চিত্র কতক পরিমাণে বৈজ্ঞানিক সত্যতার সপ্রমাণ করিতেছে। আমরা উচ্চ পর্বতের শৃঙ্গ হইতে স্থগভীর থনিমধ্যস্থ স্থান পর্যান্ত ১১ মাইল স্থান পর্যাবেক্ষণ করিতে পারি। এই পরীকাধীন স্তরসমষ্টিকে ভূপঞ্জর কহে।

(বিস্তৃত বিবরণ পর্বত, প্রস্তর, পৃথিবা ও সমুদ্র শব্দে দ্রষ্টব্য)
ভূপতি (পুং) ভূবং পতিঃ। > রাজা, নূপ। ভূপতি ভারপরারণ হইরা অপতানির্বিশেষে প্রজাপালন করিবেন।
[রাজন্ ও রাজধর্ম শব্দ দেখ।] ২ বটুকভৈরব।

( বিশ্বসারতন্ত্র বটুকভৈরব স্তোত্র)

ভূপতি, গণিতামৃত-প্রণ্রেতা। ভূপতিপাল, পালবংশীয় জনৈক রাজা।

ভূপতিরায়, বঙ্গের নবাব মুর্শিদকুলীখাঁর প্রধান সহকারী। ইনি আলাহাবাদ হইতে মুর্শিদকুলীর সঙ্গে আসিয়াছিলেন। ইহার মৃত্যুর পর ইহার পুত্র গোলাপরায় অনভিজ্ঞ থাকায় দর্পনারায়ণ তৎপদ প্রাপ্ত হন।

ভূপদ (পুং) ভূবি পদানি মূলাগ্রন্থ। বৃক্ষ। (শন্ত ) ভূপদী (স্ত্রী) ভূপদ-গৌরাদিম্বাৎ ভীষ্। মল্লিকা। "মল্লিকা মদয়ন্ত্রী চ শীতভীরুশ্চ ভূপদী।" (ভাবপ্র • )

ভূপপুত্র (পুং) রাজপুত্র।

ভূপরিধি (পুং) ভ্বঃ পরিধি:। পৃথিবীর পরিধি, ব্যাস।

"ষোজনানি শতান্তটো ভূকর্ণো দ্বিগুণানি তু।
তদ্বর্গতো দশগুণাং পদং ভূপরিধির্ভবেং॥" (স্থ্যসি•)

ভূপলাশ (পুং) ভূবি পলাশমভ। বৃক্ষভেদ। চলিত বিশালী। (রত্বমালা)

ভূপবিত্র (क्री) গোময়।

ভূপসমুদ্র, মান্দ্রাজপ্রেনিডেন্সার বেল্লরী জেলার অন্তর্গত একটী প্রাচীন গ্রাম। পূর্ব্বে এই গ্রাম ক্রিয়াশক্তিপুর নামে খ্যাত ছিল। ১৪৮০ শকের শিলালিপিযুক্ত এখানে একটী আঞ্জনেয়-মন্দির বিভাষান আছে।

ভূপ সিংহ, জনৈক রাজা। দান-রত্নাকর-প্রণেতা রামভট্টের প্রতিপালক।

ভূ পাটলী (স্ত্রী) ভূবি জাতা পাটলীব। বৃক্ষবিশেষ। চলিত, টোকাপানা। পর্যায়—ভূক্স্তী, ভূতালী, রক্তপুষ্পিকা; ইহার গুণ কটু ও উষ্ণ এবং পারদে প্রয়োজন। (রাজনিন)

ভূপাল (পুঃ) ভূবং পালমতীতি পালি রক্ষণে (কর্মণ্যণ্। পা থথ্য) ইত্যণ্। ১ রাজা। ২ কাশ্মীররাজ সোমপালের পুত্র। ও ভোজরাজের নামান্তর। ."নোমপানাঅজে। ভূভূৎ ভূপানঃ প্রাক্কতন্তথা।"

্রাজতর০ ৮০৩৪৯৫)

ভূপাল (ভোপাল) মধ্য ভারতের মালবের অন্তর্গত একটা সামস্ত রাজ্য। অক্ষাত ২২•৩২ হইতে ২৩°৪৬ এবং ক্রাঘিত ৭৬°২৫ হইতে ৭৮°৫০ পু:। বড়লাটের অধীনস্থ মধ্যভারতের রাজকীয় এজেণ্টের পরিদর্শনে চালিত। ইহা ইংরাজ-নির্দিষ্ট ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত। ভূপরিমাণ ৬৮৭৩ বর্গ মাইল।

দোস্ত মহম্মদনামা সম্রাট্ অরক্ষজেবের জনৈক আফগান-সেনানী ভূপালরাজবংশের প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। এই ব্যক্তি সম্রাটের মৃত্যুর পর বিজোহী হইয়া নিকটবর্ত্তী স্থান অধিকার-পূর্ব্বিক আপনাকে স্বাধীন রাজা বলিয়া ঘোষণা করেন।

এই রাজবংশ চিরকালই ইংরাজের আমুগত্য मर्डाव श्रीकांत कतिया आमिएउट्डन । ३११४ थुडोटक रमनानी গডার্ডের সহিত মিত্রতা করিয়া ইংবারা ইংরাজের শ্রদ্ধাপাত্র হইয়াছিলেন। ১৮০১ খুষ্টাব্দে ভূপালরাজ সিন্দেরাজ ও রঘুজী ভোঁদ্লের আক্রমণ হইতে আত্মরক্ষার্থ ইংরাজের সাহায্য व्यर्थिन। करतन। हेश्ताकरमनानी जलकारण महात्राष्ट्रेमिक-হ্রাদের জন্ম অপেক্ষা করিতেছিলেন। ইংরাজের বলক্ষয় আদৌ তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না, স্বতরাং এ ক্ষেত্রে ভূপালরাজকে সহায়তা করা হয় নাই। ইংরাজের সাহায্যলাভে বঞ্চিত হইয়া ভূপালরাজ পেকারিদিগের সহিত মিত্রতাপাশে আবদ্ধ হইলেন। দেই সেনাদল লইয়া তিনি রঘুজী ভোঁদলে ও সিন্দেরাজের সেনাদলকে বিমুখ করিতে প্রশ্নাস পাইলেন। উভয়ের সেনাবল অনেক পরিমাণে নষ্ট হইলে, ইংরাজরাজ রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইয়া উভয়কে নিরস্ত করেন। ১৮১৭ খুণ্টান্দে পেরারিযুদ্ধে ইংরাজগণ ভূপালরাজের সাহায্য পাইয়া-ছিলেন। পেন্ধারি-দস্ম্যদ**ল** ভূপালের নবাবের দক্ষিণ হস্ত ছिল। ইহাদেরই অদম্য বীর্যাবলে বলীয়ান্ হইয়া তিনি সিন্দেরাজ ও নাগপুরপতির বিরুদ্ধে অন্ত্রধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। স্বয়ং দস্ম্যর অত্যাচারদমনে **অসমর্থ হও**য়ায় তিনি ইংরাজের সহিত মিলিত হন। [ পের্নারি দেখ।]

১৮১৮ খৃষ্টাব্দের দন্ধি অনুসারে নবাব ইংরাজপক্ষে সাহায্য করিবার জন্ত ৬ শত অশ্বারোহী ও ৪ শত পদাতিক সৈন্ত রক্ষা করিতে স্বীকৃত হন এবং ব্যয়বহনের জন্ত ইংরাজরাজের নিকট হইতে মালবের অন্তর্গত ৫টী জেলা লাভ করেন।

ইহার অব্যবহিত পরেই, জনৈক বালকের পিন্তলাঘাতে নবাবের মৃত্যু ঘটে। মৃত নবাবের কন্তা সিকেন্দর বেগমের সহিত তাঁহার ভ্রাতৃপুত্রের বিবাহ দিয়া তাহাকেই ভূপাল-সিংহাসনদানের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু ঐ ভ্রাতৃপুত্র রাজ্পদ ও

রাজকন্যা তুচ্ছ করিয়া স্বীয় ভ্রাতা জাহাঙ্গীর মহম্মদের জন্ত সিংহাসন পরিত্যাগ করিলেন।

বিধবা নবাবপদ্ধী স্বহস্তে রাজ্য রক্ষা করিতে প্রয়াসী হই-লেন। রাজ্যমধ্যে মহাগোলবোগ ঘটিল। অনেক বাদবিস্থাদের পর, ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে ইংরাজ বাহাছরের মধ্যস্থতায় জাহাসীর মহম্মদই সিংহাসন লাভ করেন। ১৮৪৪ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত রাজ্য-শাসন করিয়া ভিনি গভাস্থ হইলে, তদীয় পদ্মী সিকেনর বেগম সিংহাসনে আসীন হইয়া ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দ (মৃত্যুকাল) পর্যান্ত প্রজাপালন করিয়াছিলেন। সিপাহীবিদ্রোহের সময় ইংরাজের পক্ষাবলম্বন করিয়া এবং অপত্যানির্বিশেষে রাজ্য শাসন করিয়া ভিনি ধয়া হইয়া গিয়াছেন।

মাতার মৃত্যুর পর, শাহজাহান বেগম সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া,বংশের স্থনাম রক্ষায় সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খুষ্টাবেদ উাহার প্রথম স্বামিবিয়োগ হয়। প্রথম বিবাহে স্থলতান कारान द्यामनामी ठारात धक्ती क्या हिन। ১৮৭১ थुट्टोर्स দিতীয় বার স্বামিপরিগ্রহ পর্যান্ত তিনি পর্দার বাহিরে আসিয়াই वाककार्या-भर्यात्नावना कविराजन। छेक वर्ष स्मोनवी मस्यान সাদিক্ হোসেনের সহিত তাঁহার বিবাহ হওয়ায় তিনি পুনরায় পर्कानमीन इन, किंदु अञ्चः भूद्र थाकिया अप्रः मकन कार्याहे সমাধা করিতেন। তাঁহার বর্ত্তমান স্বামী নবাব উপাধিতে ভূষিত হইলেও রাজ্যসংক্রান্ত কোন ক্ষমতা পান নাই। ১৮৭২ খুষ্টাব্দে তাঁহার রাজ্য-পরিচালন-শক্তি ও রাজভক্তির পারিতোযিক ব্যরূপ ইংরাজরাজ তাঁহাকে G.C.S.I উপাধি প্রদান করেন। ১৮৭৪ খুষ্টাব্দে তাঁহার প্রথম স্বামিজাত ক্তা স্থলতানজ্হান বেগমের পরিণয়কার্য্য সমাহিত হয়। তাঁহার স্বামী আন্দ আলী খাঁ তাঁহাদের স্থায় মীরজাই-খেলশাখাভুক্ত আফগান ছিলেন। এই রমণীর গর্ভে হুই পুত্র ও এক কন্সা হয়।

ভূপালের বেগমগণ ইংরাজ সরকার হইতে ১৯টী সম্মানস্চক তোপ পাইরা থাকেন। তাঁহাদের ৬৯৪ অখারোহী, ২২০০ পদাতি, ৬০টী কামান ও ২৯১ জন কামানবাহী সেনা আছে। ১৮১৮ খুষ্টাদে সন্ধিসত্ত্রে তাঁহারা ইংরাজের সাহায়ার্থ যে 'ভূপাল ব্যাটেলিয়ান' নামক সেনাদল পোষণে ইচ্ছুক হইরাছিলেন, তাহার ব্যয়ভার বহনের জন্ম তাঁহারা প্রতি বৎসর ২ লক্ষ টাকা প্রদান করিতেছেন। এতন্তির রাজপথপরিকার ও নির্মাণ এবং বিভালয়াদির ব্যয়করে তাঁহাদের বিস্তর দান আছে। প্রায় ৫০ লক্ষ টাকা ব্যয়ে ভূপাল গ্রগমেন্ট ভূপাল-ষ্টেট্-রেলওয়ে বিস্তার করেন। ইহাতে ইংরাজরাজের কোন সন্ধ নাই। ১৮৬২ খুষ্টান্দের স্বনন্দ অনুসারে ইংরাজরাজ মুসলমানী প্রথায় এখান-কার উত্তরাধিকারিক স্বীকার করিয়াছেন। এখানকার বেগম নিগ্রহান্ত্রতহে সমর্থ, কাহারও মুওচ্ছেদের আদেশ দিবার জন্ম তাঁহাকে ইংরাজের অনুমতি লইতে হয় না। ভূপালরাজ্যের উপর ইংরাজের বিচারাধিকার নাই। লবণের শুল্কবাবদ ইংরাজ গবর্ণমেন্ট বাৎসরিক ১০ হাজার টাকা দিয়া থাকেন।

২ মধ্যভারতের উক্ত দামন্ত রাজ্যের প্রধান নগর। সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে ১৬৭০ ফিট্ উচ্চ। অক্ষা০ ২৩° ১৫ ৩৫ উঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭° ২৫ ৫৬ পূঃ। নগরের চারিধার ইষ্টকপ্রাচীর দ্বারা পরিবেষ্টিত। উহার মধ্যভাগে একটা হুর্গ বিশ্বমান আছে। নগরবাহিরে গঞ্জ বা বাণিজ্যস্থান। নগরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশে একটা গগুশৈলের উপর ফতেগড় হুর্গ ও রাজপ্রাসাদ অবস্থিত। ইহার দক্ষিণপশ্চিমে একটা স্থলীর্ঘ দীর্ঘিকা। নগরবাসিগণ উহার জলপান করিয়া থাকে।

ভূপালএজেন্সী, ভারতের বড় লাটের মধ্য-ভারতীয় এজেণ্টের কর্তৃথাধীনে পরিচালিত কএকটা সামস্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ৮৭১৯ বর্গমাইল। ভূপাল, রাজগড়, নরসিংহগড়, কুর্মাই, মক্স্পনগড়, থিল্চিপুর, বসোদা, মহম্মদগড় ও পাথরি সামস্ত রাজ্য ইহার অন্তর্ভুক্ত। পরে আগ্রা বর্থেরা, দগ্রিয়াদেরিয়াথেরী, ধাব্লাধীর, ধাবলা-ঘোসী, হীরাপুর, জাত্রিয়া, ঝালেরা, কমালপুর, কাকড়থেরী, ধজুরী, থসি য়া, পিপ্পলিয়ানগর, রামগড়, স্তেলিয়া ও তপ্পা নামক ঠাকুরাত-সম্পত্তি ইহার অন্তর্নিবিষ্ট করা হইয়াছে।

ভূপালগড়, সাতারা জেলার খানাপুর উপবিভাগস্থ একটা গিরিহুর্গ। স্থানীয় প্রবাদ, ভূপাল নামে জনৈক রাজা এই হুর্গ নির্মাণ করান। মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী স্বীয় রাজ্যের পূর্ব্বসীমারকার্থ এখানে দৈন্যস্থাপন করিয়াছিলেন। মোগলসেনানী দিলাবর খাঁ ভেদকুশলী হইয়া শস্তুজীকে পিতৃবিরোধী করিতে চেষ্টা পান। মোগলদৈন্যসাহায়ে বিজোহী হইয়া শস্তুজী এই হুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন।

ভূপালপত্তন, মধ্যপ্রদেশের চাঁদা জেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ৭০০ মাইল। এথানকার সর্দারগণ গোড়জাতীয়।

ভূপালশাহী (পুং) গঢ়াদেশাধিপতি জনৈক রাজা।
ভূপালসিংহ, নেপালের জনৈক অধিপতি। শক্তিসিংহের পুত্র।
ভূপালী (স্ত্রী) রাগিণীবিশেষ, সঙ্গীততরঙ্গ-মতে ইহার
ধৈবত বাদী, ষড়জ সংবাদী, স্বর্গ্রাম—
ধ্বি স্বাধ্য স্বাধ্য স্বাধ্

রাগবিবোধমতে ইহা মধ্যম ও নিষাদহীন। কেবল অবরোহণে তীব্র ও মধ্যম ব্যবহৃত হয়। মীর্জ্জা খাঁর মতে ইহা সম্পূর্ণ রাগিণী। ২ স্কন্পুরাণবর্ণিত শিবলিঙ্গভেদ। ভূপালেন্দ্রমন্ত্র, নেপালের জনৈক রাজা। ক্রিয়ার জীষ্। ভূপুত্র (পুং) ভূবঃ পুত্রঃ। ১ মন্ত্রনা ২ নরকাম্বর। স্ত্রিয়ার জীষ্। ত জানকী।

" ভূপুত্রী যশু পত্নী স ভবতু কথং ভূপতী রামচক্রং" (উদ্ভূট)
ভূপুর (ক্লী) ভূরিব প্রম্। যন্তবহিংস্থিত রেখাসনিবেশযুত
ভূম্যাকার স্থান।

ভূপেষ্ট (পুং) ভূপানামিষ্টঃ। ১ রাজাদনীরক্ষ। (রাজনি৽)
(ত্রি) ২ রাজাদিগের অভিলয়িত।

ভূপ্রকম্প (পুং) ভূবঃ প্রকম্পঃ। ভূমিকম্প। (বৃহৎস॰ ৩৩)১২)
ভক্তল (পুং) মদগভেদ, হরিতমদগ। (রাজনি•)

ভূফল (পুং) মুদ্গভেদ, হরিতমুদ্গ। (রাজনি॰)
ভূবদরী (স্ত্রী) ভূবি খ্যাতা বদরী। ক্ষুত্রদরী বিশেষ।
চলিত মেটোকুল। ইহার গুণ মধুরাম, কফরাতহর, ক্রচিকর,
দীপন, কিঞ্চিৎ পিত্তজনক। (রাজনি॰)

ভূবল (ক্নী) নরপতিজয়চর্য্যোক্ত জয়দাধনোপায় বলভেদ।
"স্বরোদরিশ্চ চকৈশ্চ শত্রুরত্ব সমোহধিকঃ।
তত্র বৃদ্ধে বলং জেয়ং ভূবলানাং জয়ার্থিনাম্॥"
রাজা স্বরোদরচক্রে ভবলের শুভাশুভ স্থির করিয়া য

বাজা স্বরোদরচক্রে ভ্বলের শুভাশুভ স্থির করিয়া যুদ্ধ-যাত্রা করিবেন । [ স্বরোদয় দেখ।]

ভূবিশ্ব (क्री) ভূष्हाम।

कृष्ट्रहे ( शूः ) अञ्चन्नाहेक-व्यत्ना ।

ভূভর্ত্ত (পুং) ভূবো ভর্তা। পৃথিবীপতি।

ভূভাগ (পঃ) ভূবো ভাগঃ। ভূমিভাগ।

ভূভুজ (পুং) ভূবং ভূনক্তি পালয়তীতি ভূজ্-কিপ্। রাজা।

"দাপদারাণি ছুর্বাং পারুপজাঙ্গলাঃ।

নিবাসার প্রশন্তক্তে ভূভুজাং ভূতিমিচ্ছতাম্॥"(কাম৽নীতি । ৪।৬১)
ভূভূৎ (পুং) ভূবং বিভত্তীতি ভূ-কিপ্, (হ্রস্থ পিতিক্তি
ভূক্। পা ৬।১।৭১) ইতি ভূগাগমঃ। ১ রাজা। ২ পর্বত।
ভূম (ক্রী) ভূমি। "ঞ্বায় ভূমায় স্বাহা"। (তৈত্তি আর ১০।৬৮)
ভূমক-তৃতীয়া, ব্রতবিশেষ। (ভবিষাপুরাণ)

ভূম গুল ( ক্নী ) ভূবো মগুলন্। মগুলাকার ভূমিভাগ।
ভূমন্ (পুং) বহোভাবিঃ বহু-ইমনিচ, বহোভূ। ১ বহুত্ব।
অতিশয়ার্থে ইমনিচ্। ২ অতিশয় বহু।, ৩ বিরাট্পুরুষ।
"যত্র নাভং প্রতি নাভং শ্ণোতি নাভিদ্ধিনাতি স
ভূমা যো ভূমা তদম্তন্" ( শুতি )

ভূময় (ত্রি) ভূ-মন্ট। মূলাত্মক। দ্রিরাং তীষ্। ছারা, হর্ষাপত্নী। ভূমবক্তেশ্বর, বাঙ্গালার বীরভূম জেলান্থিত বক্তেশ্বরক্ষেত্র ও তীর্থ। [বক্তেশ্বর দেখা]

ভূমানন্দ সরস্থতী, জনৈক বিখ্যাত যোগী। ইনি বন্ধবিছা। ভরণপ্রণেতা অবৈতানন্দের গুরু। ভূমি ( দ্রী ) ভবজি ভূতাগুজামিতি ভূ-(ভূবং কিং। উণ্ ৪।৪৫)
ইতি মি, সচ কিং। পৃথিবী, পর্যাদ্ধ—ভূ, ভূমি, পৃথিবী, পৃথী,
মেদিনী, বহুধা, অবনী, ক্ষিতি, উব্বী, মহী, ক্ষেণী, স্থা,
কু, বস্করা। ভূমির গুণ—
ভূমেং স্থৈয়ং গুরুত্ঞ কাঠিগুং প্রস্বার্থজা।
গানো গুরুত্বং শক্তিশ্চ দক্ষাতঃ স্থাপনা ধৃতিঃ #" (ভারত মোক্ষধত)

স্থিরতা—ক্ষাণ্টলা, গুরুত্ব—পতনপ্রতিযোগীগুণ, কাঠিন, প্রস্বার্থতা—ধান্তাদির উৎপত্তিক্ষরতা, গন্ধশক্তি—গন্ধগ্রহণ-সামর্থা, সংঘাত—শ্লিষ্টাব্যবস্থা, স্থাপনাত মনুয়াদ্যাপ্রয়, ধৃতি (পাঞ্চতিক মতে যে ধৃত্যংশ), এই সকল ভূমির শ্রণ

সকল প্রকার দান অপেকা ভূমিদান শ্রেষ্ঠ, যিনি ভূমিদান বা ভূমি-প্রতিগ্রহ করেন, তত্ত্তমেরই স্বর্গলোকে গতি হয়।\*

মিনি অঙ্গুইমাত্র ভূমিদান করেন, তিনি পৃথিবীপতি হন।
এই জগতীতলে ভূমিদানের ভূলা দান নাই। এইজন্ত সল্ল বা বহু যেরপ হউক না কেন, ভূমিদান স্বৰ্ধ ও মোক্ষপ্রদায়ক।
ভূমিদানে সকল স্মতীপ্রমিদ্ধি হইয়া থাকে।

ভূমিদানে থেকপ পুণ্য, ভূমিহরণেও সেইরাপ পাপ, যিনি
ভূমিহরণ করেন, তিনি নরকে বিঠা-কৃমি হুইয়া পিছুগণের
মহিত অবস্থান করেন। দতভূমি যিনি রক্ষা করেন,
ভাহার দাতা অপেকাও অধিক পুণা হয়। অক্ষাসুল পরিমিত
ভূমি হরণে যতদিন চক্র সুর্যা থাকে, ততদিন নরকে বাস
হহয়া থাকে। অতএব ভূমিহরণ কথন বিধেয় নহে।

ভূমির নাম প্রিয়দত্তা এবং ইহার অধিষ্ঠাতা দেব বিষ্ণু,

\* "সর্কেনাসের দানানাং ভূমিদানমমুত্তমন্ত্র।
বো দলতি মহীং রাজন্ ! বিপ্রায়াকিঞ্চনায় বৈ ॥
অন্তুল্লাক্রমথবা স ভবেৎ পৃথিবীপতিঃ ।
ন ভূমদানসদৃশং পবিক্রামহ বিদ্যুতে ॥
ভূমিং যং প্রতিগৃহাতি ভূমিং যুল্চ প্রযুক্ততি ।
উভৌ তৌ স্বর্গমাপন্ত্রো নিয়ভং স্বর্গগামিনো ॥
বং কিঞ্ছিমদানত্ত সর্কাদানোত্তমোত্তমন্ত্র ।
মহীপতে নরঃ কোহপি ভূমিদো ভূমিমারা য়াছ ॥
ভূমিদানসমং দানং নাস্ত্রাক্র পৃথিবীতলে ।
তত্মাদলমনলক্ষৈব ভূজিমুজিক্বথপ্রদন্ত্র । প্রাম্লোক্তর্থ ৪৯ আ

† "খদতাদ্ধিকং পুণাং প্রদ্ভানুপালন্ম। খদতাং প্রদৃত্তাং বা যত্বাক্রক যুধিন্তির ॥ খদতাং প্রদৃত্তাং বা যো হরেত বস্তব্ধরাম। দ বিষ্ঠায়াং কৃমিভূপা পিতৃভিঃ সহ পদ্যতে ॥ গামেকং কর্ণমেকং বা ভূমেরপার্ব্ধমঙ্গুলম্। হরব্রক্মাগ্রোতি মাবদাহতরংগ্রব্ধ ॥ " (মহাভারত)

ভূমিদান বা ভূমিপূজায় 'প্রিয়দন্তারৈ ভূবে নমঃ' এইরূপে প্রিয়দন্তা নামোলেথ করিয়া পূজা করিতে হয়। ভূমিদাতা ও ভূমিগৃহীতা সকলেই প্রিয়দন্তা নামোলেথ করিয়া দান বা গ্রহণ করিবেন।

"নামান্তাঃ প্রিয়দত্তেতি গুরুং দেব্যাঃ স্নাতন্ম্। দানে বাপাথ বাদানে নামান্তাঃ পরমং প্রিয়ম্ ॥"(তিথিতও) আছিকভবে লিথিত আছে,—প্রাতঃকালে শ্যা হইতে ভূমিতে পাদবিক্ষেপ করিবার সময়, প্রথমে 'প্রিয়দভায়ৈ ভূবে নমঃ' এই বলিয়া ভূমিকে নময়ার করিবে, পরে ভূমিতে দক্ষিণ চরণ নিক্ষেপ করিতে হইবে। ভূমি হই প্রকার—অভ্রমা ও ভ্রমা, এই অভ্রমা ভূমি আবার তিনপ্রকার—অমেধ্যা, মলিনা ও হঠা। অমেধ্যা ভূমি-লক্ষণ—

"প্রস্তে গতিণী বল নিমতে ঘল মাস্থঃ।
চাণ্ডালৈক্ষিতং ঘল যাল বিস্তুত্তে শরঃ॥
বিমান্ত্রোপহতং ঘল কুণপো ঘল দৃগুতে।
এবং কশ্মনভূমিষ্ঠা ভ্রমেধ্যেতি লক্ষ্যতে॥" (তিথিতর)
যে ভূমিতে গতিণী সন্তান প্রস্বাহ করে, এবং ঘে স্থলে মহ্বার মৃত্যু হয়, মথায় শব এবং বিষ্ঠামূল্রাদি ফেলা হয়, এই
সকল ভূমি জমেধ্যা। এই জমেধ্যা ভূমিতে বসিয়া কোন
গুভ কর্মান্ত্রান করিতে নাই।
হুষ্টা ভূমি,—

"ক্রমিকীটপদক্ষেপৈদ্ বিভা যত্র মেদিনী।

দ্রুজ্গাপকর্ষপৈ: ক্ষিপ্তৈর্বাইস্কেচ ছাইডাং ব্রজেও।"

'দ্রুপ্ দা ঘনীভূতশ্রেমা' (ভিথিতর)

বে স্থলে ক্রমি কীটাদি অবস্থান করে, এবং শ্রেমাদি মল

त्य ऋत्व क्राम की जीति व्यवस्थान करत्र, धवः सिद्या क्रामित्रा शास्त्र, स्मर्टे ज्ञित्क वृहेज्ञि करह। मिनना ज्ञिन

"নথদস্ততন্ত্ৰস্ক্ত্ৰপাংশুরজোমলৈঃ।
ভক্ষপস্কৃত্বৈশাপি প্রচ্জনা মলিনা ভবেং॥" ( তিথিতত্ব )
নথ দক্ত প্রভৃতি শরীর মল, তুষ, ধূলি, ভক্ষ, পাঁক এবং
ভূণাদি দারা আরুত ভূমিকে মলিনা ভূমি কহে।

এই তিনপ্রকার অশুদ্ধ ভূমিই ত্যাজ্য। এই ভূমি শোধন না করিয়া তাহাতে কোন শুভকর্ম করিতে নাই। ঐ অশুদ্ধ ভূমি নিয়লিখিত প্রকারে শোধন করিতে হয়।

"দহনং থননং ভূমেরুপলেপনবাপনে।
প্যান্তবর্ষণকৈব শৌচং পঞ্চবিধং স্থতম্॥"
বাপনং মৃদন্তবেণ প্রণং' (তিথিভত্ব)
দহন, থনন, উপলেপন, বৃষ্টিবর্ষণ বা অন্ত মৃত্তিকা দারা
পুরণ এই পঞ্চবিধ উপায়ে ভূমি বিশুদ্ধ হয়। অন্তপ্রকার—

"সমার্জনেনাঞ্জনেন সেকেনোল্লেখনেন চ।
গবাঞ্চ পরিবাদেন ভূমিঃ শুকাতি পঞ্চধা ॥"
'সমার্জনং ভূণাগুপনয়নং, জঞ্জনং গোমবেনোগলেগনং,
সেকো জলেন প্রকালনং, উল্লিখনং তক্ষণং, প্রিবাসঃ গবোপস্থাপনং' (শুদ্ধিনির্ণয়) । সুক্রির ভিত্ত নির্

অশুদ্ধ ছইতে ভ্ৰাদির অপনয়ন, উহাতে গোময়-লেপন, জল দারা প্রক্ষালন, তক্ষণ (খানিকটা খুঁড়িয়া ফেলা) এবং গাভিস্থাপন এই পাঁচ প্রকার কর্ম্মে ভূমি বিশুদ্ধ হয়।

ভূমিতে বৰ্ণ বিখিতে নাই, যদি কৈছ মোহপ্ৰযুক্ত শ্লেপন
বা ব্থা রেথাদি করে, তাহা হইলে দে জন্ম জন্ম মূর্থ হয়।
"ন ভূমো বিলিখেছৰ্ণং মন্ত্ৰং ন পুত্তকে লিখেং।
ভূমো ভিঠতি দেবেশি জন্মজন্ম মূর্থতা।
ভদা ভবতি দেবেশি! ভন্মাৎ তৎ শরিবর্জমেং॥"
(যোগিনীতন্ত্র ভূতীয়ভাণ ৭ পঃ)

জ্যোতিষ মতে, ভূমির ভভাভতের বিষয় মঙ্গলগ্রহ দার। স্থির করিতে হয়।

আমাদের বাস্ত্রশাস্ত্রে ভূমি সম্বন্ধে অনেক কথা পাওয়া যায়। বিশ্বকর্মপ্রকাশে লিখিত আছে—

"খেতা বকা তথা পীতা ক্লফা বর্ণারপূর্বনাঃ॥২৪ স্থারা বান্ধণী ভূমী রক্তগরা তু ক্তিণী। मधू गक्ता ভर वरिष्णा मछ गक्ता ह मृ जिनी ॥२ e মধুরা ত্রাহ্মণী ভূমিঃ ক্ষায়া ক্ষতিয়া মতা। অমা বৈখা ভবেড়মিন্তিকা শূদ্রা প্রকীর্ত্তিতা ॥২৬ গন্তীরা ব্রাহ্মণী ভূমিনু পাণান্তকমাশ্রিতা ॥৩২ বৈখানাং সমভূমিক শূদাণাং বিকটা স্বভা। সর্বেবাং চৈব বর্ণানাং সমভূমিঃ শুভাবহা ॥৩৩ শুক্লবর্ণা চ সর্কেষাং শুভা ভূমিকদাহতা। কুশকাশযুতা ব্ৰান্ধী দূৰ্বনা নৃপতিবৰ্গগা ॥৩৪ ফলপুষ্পলতা বৈখ্যা শূদ্রাণাং তৃণসংযুতা। নদীঘাতাশ্রিতাং তদ্মহাপাষাণসংযুতাম্ ॥৩৫ পর্বতাগ্রেষু সংলগ্নাং গর্তবিবরসংযুতাম্। বকাং শৃপনিভাং তদলকুটাভ্যাং কুরূপিণীম্ ॥৩৬ মুশলাভাং মহাঘোরাং বায়ুনা বাপি পীড়িতাম্। বল্লভল্লকসংযুক্তাং মধ্যে বিকটরূপিণীম্ ॥৩৭ শ্বশূগালনিভাং রুক্ষাং দম্ভকৈঃ পরিবারিতাম্। চৈত্যশ্মশানবন্মীকধূর্ত্তকালয়বর্জিতাং॥৩৮ চতৃষ্পথমহাবৃক্ষদেবমন্ত্রিনিবাসতঃ। দূরাশ্রিতাং শ্বরগর্ভযুক্তাক্ষৈব বিবর্জন্বেং ॥ ৩৯ (১ অঃ) শ্বেড, রক্ত, পীত ও কৃষ্ণ যথাক্রমে এই চারি প্রকার বর্ণের ভূমি। সদগন্ধযুক্ত মাটীই ব্রাহ্মণ, শোণিতগন্ধযুক্ত জমি ক্ষত্রিয়, মধুগন্ধযুক্ত হইলে বৈশু ও মদের গন্ধযুক্ত হইলে তাহা শূদ্র। এইরপে ব্রহ্মভূমি মধুর, ক্ষত্রভূমি ক্ষায়, বৈশু ভূমি অয় ও শূদ্রভূমি তিক্ত বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মভূমি গন্তীর, ক্ষত্রভূমি তৃক্ত,বৈশুভূমি তিক্ত বলিয়া গণ্য। ব্রহ্মভূমি গন্তীর, ক্ষত্রভূমি তৃক্ত,বৈশুভূমি সমতল এবং শূদ্রভূমি বিকট বা অসমতল। সকল বর্ণের পক্ষেই সমভূমি ও শুক্রবর্ণের ভূমি শুভলায়ক। যে ভূমিতে কুশকাশ জন্মে, তাহা ব্রাহ্মী অর্থাৎ ব্রাহ্মণের উপযুক্ত, দুর্মাযুক্ত ভূমি ক্ষত্রিয়ের, ফলপুপলতাযুক্ত ভূমি বৈশ্রের এবং ভূণ যুক্ত ভূমি শূদ্রগণের উপযুক্ত। যে জমিতে নদীর স্রোত্ত লাগে, অথবা পাষাণ সংযুক্ত, পর্বতারো সংলগ্ন, গর্ত্ত ও বিবরযুক্ত, বক্ত, কুলার মত, বল্মীকযুক্ত,দেখিতে বিশ্রী, মুষলাকার, বাহুপীড়িত, বল্ল ও ভল্লকযুক্ত, কুকুর ও শূগালের বাসযুক্ত, ক্ষক্ষ ও দস্তকাঠে আচ্ছাদিত, চৈত্য, যেথানে শ্রশান বল্মীক ও ধুর্ত্তের বাস, চৌমাথা, যেথানে বড় গাছ, দেব ও মন্ত্রকারীর নিবাস এবং ছিদ্রগর্ভযুক্ত, সে ভূমি পরিত্যাগ করিবে।

স্ক্রুতে ভূমিপরীক্ষার বিষয় এইরূপ অভিহিত হইয়াছে। বে ভূমি শর্করা, প্রস্তর, বল্মীক, শ্মশান, দেবায়তন ও বালুকা প্রভৃতি দারা দৃষিত নহে, অথবা ছিত্রবিশিষ্ট, লোণা বা ভঙ্গুর नरर, अथठ श्रिक्ष, वृक्षनजामित अङ्गतिभिष्टे, रकामन, श्रित, সমতল, রুষ্ণ, গৌর বা লোহিত বর্ণ, এই প্রকার ভূমি হইতেই ঔষধ সংগ্রহ করিতে হয়। ভূমির বিশেষ লক্ষণ—ভূমি প্রস্তর-विभिष्ठे, पृष्, श्राम अथवा कृष्ववर्ग, श्रूनवृक्ष ७ भश्रममाकीर्ग इटेरन পার্থিব গুণবিশিষ্ট হয়। যে ভূমি স্নিগ্ধ, শীতল, জলের নিকটস্থিত, স্নিগ্ধ, শস্তু ও তৃণবিশিষ্ট, কোমল বৃক্ষ পূর্ণ এবং খেতবর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে জলীয়গুণ থাকে, যে ভূমি বিবিধ বর্ণ ও লঘু প্রস্তর পাণ্ডুবর্ণ, ও অল্পবৃক্ষাস্কুরবিশিষ্ট, তাহাতে অধিক পরিমাণ অগ্নিগুণ থাকে। যে ভূমি রুক্ষ, ভত্মরাশির স্তায় বর্ণবিশিষ্ট, অন্নরসযুক্ত বৃক্ষদারা পূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে 🌅 বায়ুগুণ থাকে। যে ভূমি মৃহ, সমতল ও ছিদ্রবিশিষ্ট, শ্রামবর্ণ, স্বাদহীন জলযুক্ত, এবং সর্বত্ত অসার বৃক্ষ ও মহাপর্বতপূর্ণ, তাহাতে অধিক পরিমাণে আকাশ গুণ থাকে।

পার্থিব ও জলীয় প্রভৃতির গুণবিশিষ্ট ভূমির বিষয় বলা হইল।
উহাদের মধ্যে যে ভূমিতে পার্থিব ও জলীয় এই উভয়গুণ
অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বিরেচন দ্রব্য গ্রহণ
করিবে। যে ভূমিতে অগ্নি, আকাশ ও বায়ু এই তিনের গুণ
অধিক পরিমাণে থাকে, তাহা হইতে বমন ও বিরেচন এই
উভয় গুণবিশিষ্ট দ্রব্য এবং যে ভূমিতে আকাশ গুণের আধিক্যা,
তাহা হইতে সংযমনীয় দ্রব্য গ্রহণ করা বিধেয়।

( সুশ্রুত সুত্রস্থা ০ ৩৭ অ০ )

২ যোগীদিগের অবস্থাবিশেষ।

"নিরুদ্ধে চেতদি পুরা দবিকরদমাধিনা।

নির্বিকরদমাধিস্ত ভবেদত্র ত্রিভূমিকঃ॥

ব্যুত্তিষ্ঠতে স্বতশ্চাত্যে দিতীয়ে পরবোধিতঃ।

অস্তে ব্যুত্তিষ্ঠতে নৈব সদা ভবতি তন্মরঃ॥"

( গীতাগূঢ়ার্থদীপিকার মধুস্দনসরস্থী ) প্রথমে স্বিকল্প স্মাধি দারা চিত্ত নিরুদ্ধ হইলে ত্রিভূমিক निर्क्तिक न ममि इस । अथरम त्राथान, विजीदम भत्रताविज এবং তৃতীয়ে দর্বদা তত্ময়তা হয়। ইহাই যোগীদিগের ত্রিভূ-মিক অবস্থা। চিত্তের ক্ষিপ্তাদি রাজসিক পরিণামের নাম ব্যুখান, এবং কেবলমাত্র বিশুদ্ধ সম্ভ পরিণামের নাম পর-বোধিত, এই ছইটী অভিভূত ইইলে তন্ময়তারূপ নির্বিকল্প সমাধি হয়। পাতঞ্জল দৰ্শনে লিখিত আছে,—"তস্ত ভূমিযু বিনি-য়োগঃ।" সংযম শিক্ষাকালে ভূমিক্রমে অর্থাৎ সোপান আরো-হণের স্থায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব অবস্থা জয় করিয়া পশ্চাৎ উত্তরোত্তর স্ক্র অবস্থায় বা হক্ষ হক্ষ আলম্বনে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য। ইহার তাংপর্য্য এই যে, সংযমাভ্যাস সম্বন্ধে উত্তম উপদেশ এইরূপ যে. (यांजी अथम जः त्रून त्रून विवदत्र मःयम अट्यांज कतिरवन। দেগুলি আয়ত্ত হইলে ক্রমে তদপেক্ষা স্থন্ন বিষয়ে সংযম প্রয়োগ করিতে শিখিবেন। যেরূপ অট্টালিকার উপরিভাগে উঠিতে হইলে নিয়াপানগুলি এক এক করিয়া উত্তীর্ণ হইয়া পরে উপরিদেশে উঠিতে হয়, তজপ স্থল আলম্বন জয় করিয়া रुक्त जानवरन मनःममाधि कतिए रव। कून जानवन शति-ত্যাগ করিয়া একেবারে স্ক্র আলম্বন গ্রহণ করিলে সংযম অভ্যন্ত হওয়া দূরে থাকুক, আদৌ তাহার ধারণাই হয় না। স্থতরাং উহা ভূমিক্রমেই শিথিতে হয়, এই জগু পুত্রকার 'তস্তু ভূমিষু বিনিয়োগঃ।' এইরূপ স্থত্ত নির্দেশ করিয়াছেন। স্বিতর্ক. নির্বিতর্ক, সবিচার ও নির্বিচার এই চারিটী সংযমশিক্ষার পূর্কাপর ভূমি। প্রথম সবিতর্ক ভূমি, তাহা জন্ন হইলে নির্ক্তিক ভূমি, এইরপে ক্রমে ক্রমে চারিটী ভূমি অতিক্রম করিতে পারিলে নির্বিকল্প সমাধি লাভ হয়। ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯ ১৯

ক্ষিপ্ত, মৃঢ়, বিক্ষিপ্ত, নিরুদ্ধ ও একাগ্র এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থাকেও পঞ্চভূমি কছে। (পাতঞ্জলদ•)

ত স্থানমাত্র। ৪ জিহ্বা। (মেদিনী) ৫ বাসস্থান। ৬ ক্ষেত্র।
৭ আধার, যথা—বিশাসভূমিঃ। ৮ রোগীদিগের অবস্থাবিশেষ।
ভূমিকদম্ব (পুং) ভূমিজাতঃ কদম্বঃ শাকপার্থিবাদিম্বাৎ সমাসঃ।
কদম্ববিশেষ, ভূঁই কদম, পর্যায়—ভূনীপ, ভূমিজ, ভূমবল্লভ,
লঘুপুপ্প,বৃত্তপূপ্প, বিষন্ধ,ব্রণহারক। ইহার গুণ কটু, উষ্ণ, বৃষ্য,
দোষহর,হিম, ক্ষায়তিক,পিত্তবর্দ্ধক ও বীর্যাবৃদ্ধিকর। (রাজনিণ)

ভূমিকদস্বিকা (স্ত্রী) মুপ্তারী বৃধ্দ। (রাজনি•) ভূমিকন্দলী (স্ত্রী) লতাভেদ।

ভূমিকম্প (পুং) ভূমে: কম্পঃ ৬তং। ক্ষিতিচলন, ভূঁইকম্প, পৃথিবী কাঁপিয়া উঠা। বৃহৎসংহিতায় ভূমিকম্পের লক্ষণাদি এইরূপ লিখিত হইরাছে, 'ভূমিকম্প সম্বন্ধে বিস্তর মতভেদ দৃষ্ট হয়, কোন কোন পণ্ডিতের মতে, ইহা জলমধ্যনিবাসী বৃহৎপ্রাণিক্বত, আবার কেহ কেহ বলেন, ভূভার-ধারণ-ক্লিষ্ট দিগ্গজগণের বিশ্রামই ইহার কারণ। অপরে কেহ কেহ বলেন, বায়ু কর্ত্তক বায়ু নিহত ও পতিত হইয়া শব্দের সহিত ভূমিকম্প হইয়া থাকে। আবার কেহ ইহাকে অদৃষ্টকারিত বলিয়া থাকেন। কোন কোন আচার্য্যগণ বলেন, পূর্ব্বকালে পৃথিবী প্রপতন এবং উৎপতনশীল পর্বতগণের উচ্চয়ন ও পতন দারা কম্পিত হইয়া পিতামহ ব্রহ্মার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিয়াছিলেন, ভগবন্! আপনি আমার অচলা নাম রাথিয়াছেন, কিন্তু এখন সচল ও অচল পর্বতগণ কর্তৃক সকম্পা হইতেছি, আমি এই কণ্ঠ সহু করিতে অক্ষম, আপনি আমার এই তুঃখ বিমোচন করুন। ব্রহ্মা পৃথিবীর এই বাক্য শুনিয়া ইক্রকে বলিমাছিলেন, তুমি ধরিত্রীর শোকহরণ এবং পর্বতিদিগের পক্ষচ্ছেদের জন্ম বজ্র নিকেপ কর। ইন্দ্র তাহাতে সম্মত হইয়া वस्रभठीत्क विवाहिन, তোমার আর ভয় নাই, কিন্তু বায়ু, অগ্নি, ইক্র ও বরুণ দিবারাত্রের প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় ও চতুর্থ যামে সং ও অসং ফলজ্ঞানের জন্ম তোমাকে কম্পিত করিবেন। \*

প্রথমে উত্তরফন্ত্রনী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতী, রেবতী, মৃগশিরা, ও অম্বিনী নক্ষত্র ইহা বায়ব্যমণ্ডল। এই বায়ব্যমণ্ডল হইলে আকাশ ধ্মার্ত হয়, প্রবলবেগে বায়ু বহিতে থাকে, স্ব্যা প্রচল্লভাবে প্রকাশিত হয়। এই বায়ব্যমণ্ডলে ভূমিকম্প হইলে শস্তা, জল ও বনৌষধিবর্গের ক্ষয় হয়, এবং বণিক্গণের শ্রয়থু, শ্বাস, উন্নাদ, জয় ও কামজাত পীড়া হয়। স্থলর পুরুষ,

"ক্ষিতিকম্পমাহরেকে বৃহদন্তর্জলনিধিনিবাসিসম্বকৃত্য ।
ভূতারখিন্নদিগ্গজবিশ্রামসমূত্তবঞ্চান্তে ॥
অনিলোহনিলেন নিহতঃ ক্ষিতৌ পতন্ সম্বনং করোত্যেকে ।
কেচিত্বদৃষ্টকারিতমিদমন্তে প্রাহরাচার্যাঃ ॥
গিরিভিঃ পুরা স্বপক্ষৈর্ব স্থধা প্রপাতন্তিকংপাতন্তিক ।
ভাকম্পিতা পিতামহমাহামরদদি সত্রীড়ম্ ॥
ভগবন্নাম মনৈতৎ দ্বা কৃতং বদচলেতি তন্ন তথা ।

শক্রঃ কৃতমিত্যুক্তা মা ভৈরিতি বস্থমতীমাহ ॥" (ইত্যাদি) (বৃহৎদ ও২ অ ০)

অস্ত্রধারী, বৈভগণ, স্ত্রী, কবি এবং গন্ধর্ব ও পণ্যশিল্পী ব্যক্তিগণ সৌরাষ্ট্র কুরু, মগধ, দশার্ণ ও মংশুদেশ পীড়িত হয়। ইহাই বায়ুক্কত কম্পন।

পুষা, আগ্নেয়, বিশাখা, ভরণী, পিত্রা, অজ ও ভাগ্য সংজ্ঞক
নক্ষত্রে আগ্নেয় বর্গ হয়। এই আগ্নেয়বর্গ হইলে সাতদিন তারকা
ও উন্ধাপাতারত আকাশ যেন দিগ্দাহযুক্ত ও ঈয়দীপ্রের ভাায়
হয় এবং সপ্রশিথ অগ্নি মকৎসহায় হইয়া বিচরণ করিতে
থাকেন। এই আগ্নেয় বর্গে ভূমিকম্প হইলে মেঘনাশ, জলাশয়শোষণ, রাজদ্বেষ এবং দক্ত, বিচচ্চিকা, জর, বিদর্পিকা ও
পাপুরোগ এবং অঙ্গ, বাহলীক, কলিঙ্গ, বঙ্গ এবং দ্রবিড়দেশ
এবং নানাবিধ শবরগণ পীড়িত হইয়া থাকে। ইহা অগ্নিক্ত
কম্পন।

অভিজিৎ, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা, প্রাজাপত্য, ঐক্র, বৈশ্ব ও মৈত্র নক্ষত্রে ঐক্রবর্ম। এই ঐক্রবর্মে অতিশয় রৃষ্টি হয়। ঐক্রবর্মে ভূমিকম্প হইলে রাজার নাশ হয় এবং অতিসার, গলগ্রহ, বদন-রোগ, সর্দ্দিপ্রকোপ ও কাসি, য়ুগন্ধর, পৌরব, কিরাত, কীর, অভিসার, হল, মদ্র, অর্মুদ, স্থবাস্ত ও মালবদেশ পীড়িত হইয়া থাকে। ইহাই ইক্রক্কত ভূকম্প।

পৌষণ, আপ্যা, আদ্রা, অস্কেষা, মূলা, অহিব্র থ ও বারুণ নক্ষত্রে বারুণবর্গ হয়। এই বারুণবর্গে বছল জলদগণ অঙ্কুশ-ধারে বর্ষণ করে। এই বায়ব্যমগুলে ভূমিকম্প হইলে গোনদ্দি, চেদি, কুকুর, কিরাত ও বিদেহবাসিগণের অনিষ্ট হয়। ইহা বায়ুক্ত কম্পন।

বায়, অগ্নি, ইক্র ও বরুণ এই চারিজন হইতেই ভূমিকম্প হইয়া থাকে। ভূমিকম্পের দলপাক কাল ৬ মাদের মধ্যে। বিনা মেঘে বৃষ্টি, অগ্নির বিক্লুলিঙ্গশিখা, বক্তপ্রাণীর গ্রাম মধ্যে প্রবেশ, রাত্রিকালে ইক্রধন্দর্শন প্রভৃতি প্রকৃতির বিপরীত গতি হইলে ভূমিকম্প প্রভৃতি নানাবিধ হুর্লক্ষণ সকল উপস্থিত হয়।

ঐক্রমণ্ডল যদি বায়ব্যমণ্ডলকে নিহত করে বা বায়ব্যমণ্ডল ঐক্রবর্গকে বিনষ্ট করে এবং এইরূপ যদি বারুণ ও আগ্রেয়মণ্ডল পরস্পরকে হনন করে, তবে তাহাকে বেলানক্ষত্রজাত কম্প কহে। আগ্রেয় ও বায়ব্যমণ্ডলের পরস্পর অভিঘাত হইলে রাজার মৃত্যু বা ব্যসন হইয়া থাকে। পৃথিবীতে ছর্ভিক্ষ, মরক, অনাবৃষ্টি প্রভৃতি অকল্যাণসমূহ হইয়া থাকে। বারুণ ও ঐক্রমণ্ডলের অভিঘাতে স্কৃতিক্ষ, কল্যাণ, বৃষ্টি ও প্রীতি বর্দ্ধিত হয়, গাভিস্কল প্রচুর ছয়মস্পন্ন এবং রাজগণ নিবৃত্তবৈর হইয়া থাকে। বায়্বর্গ হই শত যোজন, অগ্রিবর্গ একশত দশ যোজন, বারুণবর্গ একশত অশীতি যোজন, এবং ঐক্রবর্গ কিঞ্চিদ্ধিক বৃষ্টি যোজন

ক্রিয়তে২চলৈশ্চলদ্ভিঃ শক্তাহং নাস্ত্র থেদন্ত ॥

মন্ত্রাং হরেন্দ্র ধাত্র্যাঃ ক্ষিপ কুলিশং শৈলপক্ষভঙ্গায়।

বিচালিত করে। ভূমিকম্পের পর তৃতীয়, চতুর্থ ও সপ্তমদিনে কিলা মাসে বা পক্ষে অথবা ত্রিপক্ষে যদি পুনর্কার ভূমিকম্প হয়, তাহা হইলে প্রধান রাজার বিনাশ হয়। '(বৃহৎস ০৩২ অ০) বরাহমিহির আরও বলিয়াছেন—

"উন্ধা হরিশ্চন্দ্রপুরং রজশ্চ নির্বাতভূকম্পকরূপ্প্রদাহাঃ॥ বাতোহতিচণ্ডো গ্রহণং রবীন্দ্রো র্নক্ষত্রতারাগণবৈক্নতানি॥" ( ৩২।২৪ )

উন্ধা, গন্ধর্কপুর, রজ, নির্যাত, ভূকম্প, দিগ্দাহ, প্রচণ্ড বায়ু এবং স্থ্যচন্দ্রের গ্রহণ নক্ষত্র ও তারাগণের বিকৃতির কারণ ঘটিয়া থাকে।

ভূমিকম্প সম্বন্ধে এইরূপ প্রবাদ প্রচলিত আছে যে, বাস্থিকি
নিজ সহস্র ফণার উপরি পৃথিবীকে ধারণ করিয়া আছেন, যথন
কোন ফণার বিশ্রাম করিবার আবশুক হয়, তথন তিনি ঐ ফণা
অবনমিত করেন, তাহাতে ভূমিকম্প হয়। এক সময়ে সকল
দেশে ভূমিকম্প হয় না, তাহার কারণ, মেফণা তিনি অবনমিত
করেন, ঐ ফণান্থিত দেশসমূহও কম্পিত হয়, অগ্রন্থল কম্পিত
হয় না। এই প্রবাদের সত্যতা সম্বন্ধে কোন শাস্ত্রীয় প্রমাণ
পাওয়া যায় না।

অঙ্তসাগরে ভূকম্প সম্বন্ধে লিখিত আছে,—

"মেষে বৃশ্চিকভে গজঃ প্রচলতি ব্যাসাদিভিঃ কথ্যতে
চাপে মীনকুলীরভে চ বৃষত্তে সত্যং চলেৎ কচ্ছপঃ।

যুক্তে কুন্তধরে মুগেন্দ্রমিথুনে কন্তামুগে পন্নগ
স্তেষামেকতমা যদি প্রচলতি কোণী তদা কম্পতে॥"

মেষ প্র বৃশ্চিক রাশিতে গজ প্রচলিত হয়, এবং ধরু, মীন, কর্কট, ও বৃষ রাশিতে কচ্ছপ, তুলা, কুন্ত, সিংহ, মিথুন, ক্যাও মকর রাশিতে পর্য প্রচলিত হয়। ব্যাসাদি ভূমিকম্পের এইরপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। কচ্ছপ ও পর্য প্রচলিত হইয়া যে সময়ে ভূমিকম্প হয়, সেই সময় অতিশয় মড়ক, এবং পর্য প্রচলিত হইয়া ভূকম্পে নানাবিধ স্থেস্ডছন্ত হইয়া থাকে।

"কচ্চপে মরণং জ্রেখং মরণঞ্চাপি পন্ধগে।
সর্ব্যক্ত স্থান কৈব পৃথিব্যাং চলিতে গজে।" (জ্যোতিস্তন্ধ)
বর্ত্তমান বৈজ্ঞানিক ও ভূতত্ত্ববিদ্গণের মধ্যেও মততেদ
দৃষ্ট হয়। অনেকেই ভূগর্ভের স্থানবিশেষের স্বাভাবিক কম্পনকেই
ভূমিকম্প বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। অনেকের মতে
আগ্রেষগিরির সংস্রবই ভূমিকম্পের মূলকারণ। যে কারণে
আগ্রেষগিরির অগ্ন্যুৎপাত হয়, সেইরূপ আভ্যন্তরিক কারণেই

ভূমিকম্প ঘটে। যেমন একটা বৃহৎ লৌহথণ্ডের এক দিকে ভারী হাতুড়ি দারা সজোরে আঘাত করিলে লৌহের আঘাতিত অংশ হইতে অপরদিক পর্যান্ত ম্পল্লন উৎপন্ন হয়, সেইরপ নিরেউপৃথ্বী হইতেও আণবিক শ্রোত বা স্পলন উৎপন্ন হইয়া ভূমিকে প্রকম্পিত করে। ভূগর্ভের বহুনিমে কম্পনজনিত শিলোচ্চয়ের ঘর্ষণে পৃথিবীর যে যে স্থল কাঁগিয়া উঠে, সেই সেই স্থলেই অলাধিক ভূকম্প অন্তুত হয়। কোন কোন ভূতত্ববিদের বিশ্বাস, সচল পৃথিবীতে নিত্য আণবিকশ্রোত বহিতেছে, সেক্ষীণ ম্পলন নামান্ততঃ ইন্দ্রিয় দারা অন্তভূত হইবার নহে। বৈজ্ঞানিক যন্ত্রনাহায়ে তাহার কতকটা ন্থির হইনাছে, কিন্তু সেই সামান্ত ম্পানন কোন সময়ে ভীষণ ভূমিকম্পে পরিণত হইবে, তাহা যুরোপীয় বৈজ্ঞানিকগণ বহুচেষ্টাতে এখনও স্থির করিতে পারেন নাই। তবে অনেকে এই স্থির করিয়াছেন, ভূগর্ভন্থ স্থিতিস্থাপক বাপারাশি আভ্যন্তরিক বহুব্যাপী তাগের সাহচর্য্যে স্পদ্দে বিক্ষিপ্ত হইয়া অনেক সময়ে ভূমিকম্পের সৃষ্টি করে।

প্রতিবর্ষেই ১০।১২ বার পৃথিবীর নানা স্থানে ভূকম্পের কথা শুনা বার। কোন কোন স্থানে এইরপ অনর্থকর কম্পনে কতশত গ্রাম ও নগর বিধ্বস্ত হইরাছে, কতশত প্রাণী অকালে কালকবলে পতিত হইরাছে, সে সকল কথা ভাবিলেও শরীর লোমাঞ্চিত হয়।

ভূমিকম্পের তালিকা আলোচনা করিলে জানা যাইবে, এসিয়ার পূর্ব্য ও দক্ষিণঅংশেই ভূকম্পের প্রভাব কিছু বেশী। কাপ্তেন স্মিথ সাহেব গণনা করিয়া লিখিয়াছেন যে,১৮০০ হইতে ১৮৪२ शृहोक ज्वर्शा ८२ वर्षमत् । ज्वरा ३७२ । উत्त्रथरयोगा ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, এই সকল ভূমিকম্প গাঙ্গেয় বদ্বীপেই বেশী অন্তভত হইয়াছিল। পারভের রাজচিকিৎসক থলজান আরব্য ও পারভ ইতিহাস হইতে খৃষ্টীয় ৭ম হইতে ১৭শ শতাব্দের মধ্যে য়ে সকল ভূকম্প ঘটিয়াছে, তাহার তালিকা সংগ্রহ করিয়াছেন। তিনি দেখাইয়াছেন, ঐ সময়ের মধ্যে ১১১ বার লোকক্ষমকর ভীষণ ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে, তাহাতে কেবল ঘর, বাড়ী ভূমিদাৎ হইয়াছে, এমন নহে, বহুজনাকীর্ণ শত শত নগর অধিবাসীসহ। বিধ্বস্ত হইস্লাছে। এক এক স্থানে ভূমিকম্প । কেবল একবার হইয়া স্থির হয় নাই। ৬৪৪ খুষ্টাবে গিয়াছে। এই সকল ভূকস্পের পূর্বে আকাশ যেন এক বিশেষ ভাব ধারণ করিত, প্রচণ্ড বায়ু বহিত, ঘূর্ণবাতাসভ প্রবলবেগে প্রাহিত হইত। ৭ম হইতে ১৭শ শতাকের মধ্যে পারদ্যেও এরূপ ৫২ বার ভুকম্পের উল্লেখ পাওয়া যায়। তন্মধ্যে পারভের সহিত সিরীয়া, মেসোপটেমিয়া, ইজিপট ভূমিকম্প কোন কোন বার ইজিপট পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে।
ভবে পারস্তের মত ইজিপট তেমন অনিষ্টকর ভূকম্প ঘটে নাই।
আবার নিকটবর্ত্তী দেশসমূহে ভূকম্প ঘটিলেও ১৩শ হইতে১৭শ
শতাক মধ্যে দিরীয়া ও জুড়িয়ায় আদো ভূমিকম্প হয় নাই।
আফগানিস্থানে প্রায়ই ভূমিকম্পের কথা শুনা যায়। কাবুলে
প্রতিবর্ষে ১৬।১২ বার ভূমিকম্প হয়য়। থাকে। ১৮৪১
খুষ্টাকে যথন ইংরাজেরা জলালাবাদ আক্রমণ করেন, সে
সময়ে ভূমিকম্পে জলালাবাদের প্রত্যেক প্রাচীর ঘন ঘন

নিয়বঙ্গে বিশেষতঃ স্থলর বনে অনেকবার ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে; তাহাতে স্থলরবনের অনেকাংশ সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে নিমে বিদিয়া গিয়াছে,তাহাতে পাচীন লোকালয়ের চিহ্ন পর্যান্ত বিলুপ্ত হইয়াছে। এমন কি,বঙ্গোপসাগরের পূর্বতীরবর্তী নিগ্রেশ্ অন্তর্নাপ হইতে আকায়াব পর্যান্ত সমুদায় স্থান ধসিয়া বছ নিমে বসিয়া গিয়াছে। আবার আরাকানের উপকূলবর্তী কুদ্র দ্বীপ ও শেলনালা রথাক্সের সঙ্গে সমতল হইতে অনেকটা উঠিয়া পড়িয়াছে। আরাকানের নিকটস্থ দ্বীপসমূহের ভূতলমধ্যে যে আভ্যন্তরিক অয়ি বিরাজমান, ভূতত্ববিদ্গণ তাহাও নির্ণয় করিয়াছেন।

জাপানীদিগের মধ্যে এক জন অদিতীয় ভূকম্পতন্তক্তের কথা শুনা যায়। তিনি পুরাবৃত্ত আলোচনা দারা দেখাইয়াছেন, ২৮৫ शृष्टोरक निरकानदीरा এक अनाधात्र कृकन्त्र श्रेशाहिन, তাহাতে এক রাত্রিতে ৭২॥। মাইল দীর্ঘ ও ১২॥। মাইল বিস্থৃত এক হ্রদের উৎপত্তি ঘটে। ৮৯৩ খৃষ্টাব্দে ভারতে এক ভূকপা হয়, তাহাতে প্রায় হুই লক্ষ প্রাণী অকস্মাৎ কালগ্রাসে পতিত হইয়াছিল। এইরূপে ১০৪০ ও ১১৩৯ খুপ্টাব্দের ভূকম্পে যথাক্রমে পারভ্রের তাব্রিজনগরে পঞ্চাশ হাজার ও গৌসানায় দশ হাজার লোকের মৃত্যু হয়। ১৫০৫ খৃষ্টান্দের ভূকম্পে কাবুল প্রায় ধ্বংসমুথে পতিত হইয়াছিল। ১৫৯৬ খৃষ্টাব্দে জাপানে যে ভূমিকম্প হয়, তাহাতেও অনেক সহরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া-ছিল। কিন্তু ১৭০৩ খুষ্টাব্দে জাপানে যে ভীম ভূকম্প হইয়াছিল, তাহাতে এক জেডো সহরেই হুই লক্ষ লোকের প্রাণনাশের কথা শুনা যায়। ১৭৩১ খুষ্টাব্দেও জাপানে ভূকম্প হয়, কিন্তু তাহাতে জাপানের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই, তৎকালে চীনের প্রসিদ্ধ রাজধানী পেকিন সহরে লক্ষাধিপ লোক মৃত্যুমুখে পতিত হইয়াছিল।

১৭৩৭ খৃষ্টাব্দে ১১ই ও ১২ই অক্টোবর রাত্রিকাণে মহা-ঝটিকার সহিত প্রচণ্ড ভূমিকম্পে গঙ্গাদাগর হইতে সমস্ত গাঙ্গেয় বদ্বীপ প্রায় ৯০ ক্রোশ স্থান আলোড়িত হইয়াছিল। সেই ভূমি- কম্পে এক কলিকাতাতেই প্রায় ২০০০ জাহাজ ও নৌকা উড়িয়া গিয়াছিল। তাহাতে গঙ্গার জল প্রায় ৪০ ফিট উচ্চ হইয়া প্রায় তিন লক্ষ প্রাণীকে গ্রাস করিয়াছিল।

চেছবা খাঁপে ১০০ হইতে ২০০ হাত উচ্চ ছুইটী কর্দ্ধনের আগ্রেম্বগিরি আছে। এই গিরিপ্রভাবে ভুকস্পনিবন্ধন দ্বীপের স্থান বিশেষে পূর্ব্ধসমতল হইতে কোথাও ১২ ফিট্, কোথাও কোথাও ১২ ফিট্, কোথাও কোথাও ১২ ফিট্, কোথাও ১১ ফিট্, কোথাও ১২ ফিট্, কোথাও ১

১৭৫৪ খুটাকে ্লা নবেম্বর পর্তু গালের রাজধানী লিস্বন সহরে যে ভূমিকম্প হইয়া গিয়াছে,য়ৄরোপের ইতিহাসে ক্ষণকাল মধ্যে সেরপ লোকক্ষরকর ব্যাপারের কথা আর কথন শুনা যায় নাই। এই ভূকম্প ৬মিনিট পর্যান্ত ছিল। তাহাতে লিস্বন সহর বিধ্বন্ত ও ষাট হাজার লোক অকম্মাৎ মৃত্যুমুথে পতিত হংয়াছিল। ভূকম্পনের অবশুভাবী পরিণাম সাগরের জলোচ্ছ্বাসেও গৃহসমূহের ভিত্তি পর্যান্ত বিধোত হইয়াছিল, যাহারা আহারা আগরকার জন্ত লোকালয় পরিত্যাগ করিয়া প্রান্তরে আসিয়া আশ্রয় লইয়াছিল, তাহারাও সেই ভীম তরক্ষাঘাতে প্রাণ হারাইল। এরপ ভূকম্প আর কথন মুরোপে দেখা বায় নাই।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এসিয়ার পূর্বাংশে ভূমিকম্পের অনুগ্রহ বেশী। শুনা যায়, ১৬৮৬ খুষ্টাব্দে জাপানে এক ভয়াবহ ভূমিকম্প হইয়াছিল, তাহাতে সমস্ত জাপানের আমূল কাঁপিয়াছিল। জাপানের অন্তর্গত শাকজা প্রদেশ হইতে মিয়াকো পর্যাস্ত সম্লায় ভূভাগ ৪০ দিন পর্যাস্ত ক্রমাগত কম্পিত হইয়াছিল। তাহাতে অনেক স্থান অগ্রিসংযোগে ধ্বংস, আবার কোন কোন স্থান সাগরের গর্ভশায়ী হইয়াছিল।

১৭১০ খুষ্টাক হইভে ১৮৭২ খুষ্টাক পর্যান্ত ফিলিপাইন দ্বীপে অনেকবার ভূকপ্প হইয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৭২ খুষ্টাকে ২০এ জুলাই বেলা ৪টার সময় ৪০ সেকেগুব্যাপী কম্পনে মহানর্থ ঘটিয়াছিল। দ্বীপের মধ্যে যেখানে যেখানে আগ্রেয়গিরি ছিল, সর্ব্বত্রই অগ্রি উদ্পাম হইতেছিল, অনেক স্থান হইতে পৃথিবী বিদীর্ণ হইয়া উষ্ণ জল ও বালুকারাশি বাহির হইয়াছিল, আবার কোন কোন স্থানে কামান-গর্জ্জনবৎ ভয়মক শক্ষ শুনা গিয়াছিল।

১৭৬২ খৃষ্টাব্দে ২রা এপ্রেল চট্টগ্রামে ভ্রানক ভূকম্প হইয়া তাহাতে অনেক জমি ফাটিয়া জল ও গন্ধকের গন্ধযুক্ত কাদা বাহির হইয়াছিল। তাহাতে বৰ্দ্ধবান নামে একটা বড় নদী এক কালে শুকাইয়া গিয়াছিল এবং সমুদ্রনিকটয় বড়ছেরা গ্রাম বছ জীবজন্ত সহ ভূগর্ভশায়ী হইয়াছিল। শুনা বায়, এই ভূকম্পে চট্টগ্রামের উপকূলবর্ত্তী প্রায় ৬০ বর্গমাইল স্থান অকস্মাৎ বিসয়া গিয়াছিল, এবং শেষলংভূম্ নামে মগপাহাড়ের একাংশ একবারে অন্তর্হিত হয় ও অপর একটা শাখা বছ নিয়ে নামিয়া বায়, তাহার চূড়াটী মাত্র জাগিয়া আছে। ঐ সময়ে সীতাকুগু পাহাড়ে ছইটী আপ্রেয়মৈল দেখা দেয়। যে সময়ে চট্টগ্রাম বিদয়া বাইতেছিল, ঠিক সেই সময়েই রামড়ী, রেগুয়ান্ ও চেত্রাদ্বীপের অনেকাংশ ভূপ্ষ্ঠ হইতে অনেকটা জাগিয়া উঠিয়াছিল।

. স্থ্যাত্রার পশ্চিমকুলে দিমো নামে একটা ক্ষুদ্র দ্বীপ আছে।
কৈত্রমাদে দেখানে একবার মহাভূকস্পন হইয়াছিল। সে কম্পনে
অদ্ধাংশেরও অধিক দ্বীপবাসী কালক্রোড়ে চিরনিদ্রিত হয়।
বয়া হইবার পরই সদ্ধার প্রাক্কালে সে ভূকস্প ঘটে। গৃহ
সকল ত্নিতেছে ও ছাদ পড়িতেছে দেখিয়া অধিবাদির্দ্দ খোলা
জায়গায় আদিয়া দাঁড়ায়,কিন্তু এখানেও তাহাদের নিস্তার নাই।
সম্দ্র হইতে তালগাছ প্রমাণ উপধ্যুপরি তিনটী চেউ আদিয়া
সকলকে ভাসাইয়া লইয়া গেল। দৈবগতিকে বাহারা রক্ষা
পাইল, তাহারা দেখিয়াছিল যে, ভূকস্পের পরেই যেন সহস্র
কামান গর্জ্জনবং শক্ষ করিয়া সমুদ্র স্বেগে আদিতেছে।

মানিলায় বহুৰার ভূমিকম্প ঘটিয়াছে, তন্মধ্যে ১৮৬০
খুষ্টাব্দে যে ভূকম্প হয়, তাহাতেএক প্রকার মানিলাদ্বীপ ধ্বংসমুথে পতিত হইয়াছিল। এখানকার সমস্ত গৃহ ভূমিশায়ী হয়।
অধিকাংশ অধিবাসী মূহুর্ত্তেক মধ্যে কালের আতিথ্য স্বীকার
করিয়াছিল।

ভারতবর্ষে ভূকম্প বিরল নহে, পূর্বেই বলিয়াছি। এতনাধ্যে ১৮১৯ খৃষ্টাব্দে ১৬ই জুন দক্ষিণপশ্চিমভারতে এবং
১৮৯৭ খৃষ্টাব্দে জুনমানে পূর্বেভারতে যে ভূকম্প হইয়া গিয়াছে,
তাহা মনে করিলেও স্বংকম্প উপস্থিত হয়। দক্ষিণপশ্চিমভারতে সেই ভূকম্পনের কেন্দ্রস্থল কছেপ্রদেশ। হই তিন মিনিট
মাত্র হায়ী সেই মহাকম্পনে কছের রাজধানী ভূজনগরীর
চরম হর্দিশা ঘটয়াছিল, সমস্ত গৃহাদি পড়িয়া ভূজনগরী সমভূম
হইয়াছিল এবং দিসহস্রাধিক লোক অকম্বাং মৃত্যুমুথে পতিত
হইয়াছিল। ১লা জুলাই পয়্যন্ত প্রতিদিন হই একবার কম্পন
চলিয়াছিল। পূর্বেভারতের যে কম্পনের কথা বলিলাম, তাহাও
সামান্ত নহে। এই ভূকম্পনে সমস্ত বন্ধ ও আসামের যথেই ক্ষতি
হইয়া গিয়াছে। কলিকাতায় অনেক গৃহ বিপয়্যন্ত হয়, ঢাকা,
রাজসাহী, দিনাজপুর, ও রন্ধপুরের সমস্ত বৃহৎ অট্টালিকাই
প্রায় বিদীর্ণ অথবা সমভূম হইয়া গিয়াছে। রন্ধপুরের অনেক

খান ভেদ করিয়া উষ্ণজল, বাম্প ও কর্দম বাহির হইয়াছিল, অনেক ছোট নদীর গতিও পরিবর্তিত হইয়াছে। এই ভূকম্পে বঙ্গদেশ অপেকা আসামেই বেশী অনর্থ ঘটিয়াছিল। বন্ধ-পুত্রের অনেক স্থানের গতি ও দেই সঙ্গে জলবায়ুর পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। কাছাড়ের সকল অট্টালিকা ভূমিসাং হইয়াছে, বহু জীবজন্ত অকালে কালকবলে পিভত হইয়াছে। সেরপ মহাকম্পন আর না হউক, কিন্তু সে পর্যান্ত বঙ্গ ও আসাম প্রদেশ বর্ষমধ্যে নানাস্থান হইতে বহুবার ভূকম্পের সংবাদ পাওয়া যাইতেছে। বর্ত্তমান ১৯০২ খুষ্টাব্দে জ্লাই মাসে পারস্থের বন্দর-আব্বাসে যে ভূকম্প হইয়াছে, তাহাও সামান্ত নহে। ইহাতেও বহু গৃহ ভূপতিত ও বহু জন্তু কালকবলিত হইয়াছে।

ভারতের যেথানে যেথানে উষ্ণ প্রস্তবণ আছে, ভূতত্ব-বিদ্গণ সে সমস্ত ভূকম্পনসন্ত্ত বলিয়া প্রমাণ করেন। ভারতে উক্ত প্রস্তবণেরও অভাব নাই; ভূমিকম্পও এখান-কার নিত্য ঘটনা, তবে সেরূপ প্রচণ্ড ভূকম্পের সংখ্যা বেশী নয়।

ভূমিকম্পন (ক্রী) ভূমেঃ কম্পনং। ভূকম্প।
ভূমিকা (স্ত্রী) ভূমিরিব কারতীতি কৈ-ক, স্ত্রিরাং টাপ্, যদ্বা
ভূমেরের স্বার্থে কন্, টাপ্। ১ রচনা। ২ বেশান্তর পরিগ্রহ,
বেশধারণ, রূপান্তরপরিগ্রহ। (মেদিনী) ও গ্রন্থের আভাস, গ্রন্থপ্রণন্ধন করিয়া প্রথমে যে তাহার সামান্ত আভাস থাকে,
তাহাকে ভূমিকা কহে। ৪ বক্তব্য বিষয়ের স্কচনা। ভূমিরেব
স্বার্থে কন্ টাপ্। ৫ বেদান্তমতে চিত্তের অবস্থা বিশেষ। ক্ষিপ্ত,
মৃত্, বিক্ষিপ্ত, একাগ্র ও নিক্ষম এই পাঁচ প্রকার চিত্তের অবস্থা।

অতি সংক্ষিপ্তভাবে এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার বিষয় আলোচনা করা যাইতেছে।

শিপ্ত—মনের অস্থিরতা অর্থাৎ চঞ্চলতার নাম শিপ্তাবস্থা।
মন স্থির থাকে না, এক বিষয়ে নিবিষ্ট থাকে না, ইহা
হউক, উহা হউক করিয়া সর্বাদাই অস্থির হয়। জলোকার
তায় একটা ছাড়িয়া অত্য একটা গ্রহণ করিবার জত্য ব্যতিব্যস্ত
হয় এবং সর্বাদা বাহ্যবস্তুর আকাজ্জায় অস্থির থাকে,
ইহাই শিপ্তাবস্থা।

মৃঢ়—মন সর্বাদা কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অগ্রাহ্য করিয়া কাম-ক্রোধাদির বশীভূত হয় এবং নিদ্রাতন্ত্রাদির অধীন হয়, আল-স্থাদি বিবিধ তমোময় বা অজ্ঞানময় অবস্থায় নিমগ্ন থাকে, তথন মূঢ়াবস্থা।

বিক্লিপ্তভূমিক।—বিক্লিপ্ত অবস্থার সহিত পূর্ব্বোক্ত ক্ষিপ্তা-বস্থায় অত্যন্ত্রই প্রভেদ আছে। প্রভেদ এই যে, চিত্তের পূর্ব্বোক্ত প্রকার চাঞ্চল্যের মধ্যে ক্ষণিক স্থিরতা অর্থাৎ মন চঞ্চল-স্থভাব হইলেও মধ্যে মধ্যে স্থিরতাই বিক্ষিপ্তভূমিকা। চিত্ত যথন হঃথজনক বিষয় পরিত্যাগ করিয়া স্থখজনক বস্তুতে স্থির হয়, চিরাভ্যস্ত চাঞ্চল্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণকালের জ্বন্য নিরবলম্বতুল্য হয়, অথবা কেবলমাত্র স্থাসাদে নিময় থাকে, তাহাই মনের বিক্ষিপ্তাবস্থা।

একাগ্রভূমিকা—একাগ্র ও একতান এই হুই শক একই অর্থে প্রবৃক্ত হয়। চিত্ত যখন কোন এক বাহ্বস্ত অথবা আভ্যন্তরীণ বস্ত অবলম্বন করিয়া নির্বাহস্থ নিশ্চল নিক্ষপ্ত দীপশিখার আম স্থির বা অবিকম্পিতভাবে বর্ত্তমান থাকে, অথবা চিত্তের রজস্তমোবৃত্তি অভিভূত হইয়া গিয়া কেবলমাত্র সান্ত্রিকবৃত্তি উদিত এবং প্রকাশময় ও স্থখময় সান্ত্রিকবৃত্তিমাত্র প্রবাহিত থাকে, তথন একাগ্রাবস্থা জানিতে হইবে।

নিক্ষ ভূমিকা—পূর্বোক্ত একাগ্র অবস্থা অপেক্ষা নিক্ষাবস্থায় অনেক প্রভেদ। একাগ্র অবস্থায় চিত্তের কোন না
কোন অবলম্বন থাকে, কিন্তু নিক্ষাবস্থায় তাহা থাকে না।
এই নিক্ষভূমিকা অভ্যন্ত হইলে চিত্ত তথন আপনার কারণীভূত প্রকৃতিকে প্রাপ্ত হইয়া কৃতকৃতার্থের স্থায় নিশ্চেট্ট থাকে।
দক্ষস্থতের স্থায় কেবলমাত্র সংস্কারভাবাপন্ন হইয়া থাকে।
স্থতরাং তৎকালে তাহার কোনও প্রকার বিসদৃশ-পরিণাম
থাকে না। ইহাই নিক্ষাবস্থা।

চিত্তের এই পাঁচ প্রকার ভূমিকার মধ্যে প্রথমোক্ত অবস্থাত্রেরের সহিত যোগের কোন সম্পর্ক নাই। যোগে স্থথ হয় শুনিয়া
বিক্ষিপ্রচিত্তে কদাচিৎ যোগসঞ্চার হইলেও হইতে পারে। কিন্তু
তাহা স্থায়ী হয় না। এইজন্ত উহাও যোগের অযোগ্য ভূমি।
একাগ্র ও নিক্রম এই তুই প্রকার ভূমিকাই যোগ হইয়া থাকে।
তাহার মধ্যে নিক্রম অবস্থাই যোগ শব্দের প্রকৃত বা মূখ্য অর্থ
জানিতে হইবে। এই অবস্থা পাইবার জন্ত যোগাকে প্রথমে উপায়
দারা ক্রিপ্তা, মূঢ় ও বিক্রিপ্ত অবস্থা দ্রীক্বত এবং একাগ্র ও
নিক্রম অবস্থা উপস্থাপিত করিতে হয়। (বেদান্ত ও পাতে দ০)\*

\* "আস্রসম্পলোকশান্ত্রদেহবাসনাস্থ বর্ত্তমানং চিত্তং ক্ষিপ্তভূমিকা। ১। কদাচিদ্ধানযুক্তং চিত্তং ক্ষিপ্তাদিশিষ্টতয়া বিক্ষিপ্তভূমিকা। ২। তত্র ক্ষিপ্তমূচ্বেয়ঃ সমাধিকশক্ষৈব নাস্তি,বিক্ষিপ্তে তু সমাধিকশক্ষা তদিতরৎ ভূমিদ্বাং সমাধিঃ। ৩। একাত্রে মনসি সন্তৃতমর্থং প্রদ্যোতয়তি ক্ষিণোতি চ ক্লেশান্ কর্ম্মবন্ধনানি শ্লথয়তি নিরোধমভিম্খীকরোতীতি সঃ প্রজ্ঞাতো যোগ একাগ্রভূমিকা। ৪। সর্ব্বৃত্তিনিরোধরূপা সংপ্রজ্ঞাতসমাধিনিক্সজ্মকা। ৫।"

(বেদাস্তসংজ্ঞানিরূপণ • )

'একাগ্রো বহির্বভিনিরোধঃ, নিরুদ্ধে চ সর্বাসাং বৃত্তীনাং সংস্কারাণাঞ্চ প্রবিলয়ঃ, ইত্যনয়োভূ ম্যোর্থোগস্য সম্ভবঃ' ( পাতঞ্জল তভাজবৃত্তি ) ভূমিকু সাতি (পং) ভূমিজাতঃ কুমাওঃ মধ্যপদলোপি কর্মধা । ভূইকু মড়া। (রত্নমা । )

ভূমিখণ্ড (ক্নী) > ভূলগ। ২ পদপুরাণের খণ্ডভেদ।
ভূমিখর্জ্ রিকা (স্ত্রী) ভূমিজাতা ধর্জ্ রিকা। ক্ষুদ্রথর্জ্ রিকা
ক্ষুদ্রথর্জ্ রী, পর্যায়—স্বাদ্বী, ছরারোহা, মৃহচ্ছদা, স্কন্ধলা,
কাককর্কটী, স্বাছমস্তকা। ইহার গুণ—শীতবীর্য্য, মধুর রস,
মধুর বিপাক, স্নির্ম, কচিকারক, হদয়গ্রাহী, ক্ষত ও ক্ষয়নাশক,
গুরু, ভৃপ্তিকর, রক্তপিত্তনাশক, বিইন্তী, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক
এবং কোষ্টগত বায়ু, বিমি, কফ, জর, অতীসার, ক্ষ্মা, তৃষ্ণা,
কাস, স্বাস, মত্তা, মৃত্র্যা, বাতপৈত্তিক ও মদাত্যয়রোগনাশক।
ইহার রসের গুণ—মত্তাজনক, পিত্তকারক, বাতয়, কফনাশক, কৃচিজনক, অগ্নিপ্রদীপক, বলকর এবং শুক্রবর্দ্ধক।
(ভাবপ্রত্র)

ভূমিথর্জ্জুরী (স্ত্রী) ভূমিজাতা ধর্জুরী। ভূমি ধর্জুরী, ভূমি-ধর্জ,রিক।

ভূমিগম (পুং) উষ্ট্র। (বৈদাকনি॰)

ভূমিগর্ত্ত (পুং) ভূমিবিবর, ভূগর্ত্ত।

ভূমিগুহা (স্ত্রী) ভূমিস্থ গহর।

ভূমিগৃহ (ক্লী) ভূমিস্থিত গৃহ।

ভূমিচম্পক (পুং) ভূমিজাত\*চম্পকঃ। পুশ্বর্ক্ষবিশেষ, চলিত ভূঁইচাঁপা (Kæmpferia rotunda) পর্য্যায়—তামপুশ, সন্ধিবন্ধ, জ্বণ। (শক্চ০) ক্ষত বা ত্রণমুখে ইহার মূলের প্রলেপ লাগাইয়া দিলে ত্রণ সম্বর পাকিয়া উঠে।

এই স্থানি পত্রযুক্ত ক্ষুদ্রগুল্ল উষ্ণপ্রধান ভারতের ও ব্রন্ধের জলা জমিতে দেখা যায়। দিংহল, যব ও কোচিন-চীনেও ইহার চাস হইয়া থাকে। ইহার পুল্পের সোগন্ধ এবং পত্রের কমনীয়তার শোভা দেখিবার জন্ত সাধারণে বহুষত্নের সহিত উহা গৃহপ্রাঙ্গণ ও উত্থানাদিতে পুতিয়া রাখে। গ্রীষ্ম কালে এই দশুহীন বৃক্ষের পত্রাদি ঝরিয়া গেলে, একমাত্র গন্ধপুপাই এই বৃক্ষের শোভাবর্দ্ধন এবং মানব জাতির মন হরণ করিতে সমর্য হয়, ইহার গন্ধগাতি সর্ব্বিত্র প্রসিদ্ধ।

স্থানবিশেষে ইহা স্বতন্ত্র নামে পরিচিত। হিন্দি—ভূইঁচম্প, বাঙ্গালা ভূইঁচাপা, গুজরাটী ভূইচম্পো, তেলগু—কোও কলব, মলন্ব—মলন্ কুমা, শিঙ্গাপুর—যবকেন্দ, লোকেন্দ, সংস্কৃত— ভূমিচম্প, ভূমিচম্পক, যব কুনংগি; কোচিন-চীন—নগাই মিও।

আয়ুর্বেদশাস্ত্রে ইহার উপকারিতা সম্বন্ধে নানা কথা লিখিত আছে। ইহার শিকড়চূর্ণ করিয়া ক্ষতস্থানে পুল্টিস্ (প্রলেপ) দিলে শীভ্র সেই ক্ষতমুখে পূবোৎপত্তি হয়। সমগ্র বৃক্ষচূর্ণের প্রলেপ প্রস্তুত করিয়া সম্বন্ধতে দিলে বিশেষ উপকার দর্শে এবং শরীরমধ্যগত সঞ্চিত ও দূষিতরক্ত ও সপৃ্যক্ষতদোষ নাশ করে। এতদ্ভিন উদরী রোগে ইহার শিক্ত বিশেষ উপকারী। কুচিলা, জাম্মফল ও বংদনাভ সহ ইহার কন্দূর্ণ-প্রয়োগে গলগও বিনিষ্ট হয়।

ইহার কল ঈষৎ পীতবর্ণ। ত্তণ, —কটু, তিক্ত ও কপূর-গন্ধযুক্ত। পূপ হইতে শিকড় পর্যান্ত সমুদায় অংশেই এক প্রকার স্থান্দ পাওয়া যায়।

ভূমিচল (পুং) ভূকন্প। [ভূমিকম্প দেখ।]

ভূমিচলন ( ক্রী ) ভূমেশ্চলনম্। ভূমিকম্প। [ ভূমিকম্প দেখ ]
ভূমিচারী ( স্ত্রী ) আখুকণীলত।। চলিত মুষাকাণী। (রাজনি॰)
ভূমিজ ( ক্রী ) ভূমেজায়তে ইতি জন-ড। স্বর্ণ, গৌরস্থবণ।
(রাজনি৽) ( পুং ) ভূমেঃ পৃথিবা। জায়তে ইতি জন-ড।
২ মঙ্গলগ্রহ। ৩ নরকাস্থর। (মেদিনী) ( ত্রি ) ৩ ভূমিজাত।
"চরস্থিরভবং ভৌমং ভূকম্পমিপি ভূমিজম্।" (বিষ্ণুধর্মোত্তর)

৪ ভূমিকদম। ৫ ভূমিজ গুণ্গুল্। ৬ ভূনাগ। চলিত,শীম।
(রাজনিও) ৭ যবকার। চলিত, সোরা। (বৈত্বকনিও)
ভূমিজ, মানভূম, সিংহভূম প্রভৃতি পশ্চিমবঙ্গবাদী অনার্য্যজাতিবিশেষ। তাহাদের আচার, ব্যবহার, কার্য্যকলাপ ও ভাষাগত সাদৃশু দেখিয়া জাতিতত্ববিদ্বা অনুমান করেন যে,
ইহারা সম্ভবতঃ কোলরার শাখাভূক্ত ও মুণ্ডানামধেয় জাতির
সমশ্রেণীগত হইবে। স্বর্গরেখার উভয় পার্মবর্ত্তী পার্মবিতীর
অর্ণ্যভূমি—ছোটনাগপুরের অধিত্যকা হইতে পুর্কের অযোধ্যাপর্কত পর্যন্ত বিস্তৃত ভূভাগ তাহাদের বাসন্থান। এই
সমগ্র স্থানি মুণ্ডাদিগের স্থায় তাহাদেরও সমাধিস্তম্ভ বিশ্বমান
দেখা যায়। পশ্চিমাংশবাদিগণের কথিত ভাষা সর্মপ্রকারে
মুণ্ডাদিগের অনুরূপ। দেবপূজা, শবদাহ, অন্থিসমাধি ও
প্রেত্রুত্যাদি কার্য্য সকল তাহারা মুণ্ডাদিগের অনুকরণে
সম্পন্ন করিয়া থাকে।

অবোধ্যা-গিরিশ্রেণীর সমীপদেশবর্তী পূর্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ বাঙ্গালীর সংসর্গে থাকিয়া বাঙ্গালাভাষার কথা কহিতে অভ্যাস করিয়াছে। তাহারা আপনাদিগকে ভূমিজ বা সন্দার বলিয়া পরিচিত করে। হিন্দু বঙ্গবাসিগণ এথানে আদিয়া প্রথমে এই অনার্য্য জাতিকে সেই ভূমিভাগের অধিকারী দেখিতে পায়। ভূঁইয়া, ভূঁইয়ার বা ভূঁইহার প্রভৃতির ভায় হিন্দুগণ তাহাদিগকে ভূমির আদিম অধিকারী জানিয়া ভূমিজ আখ্যায় অভিহিত করিয়া থাকিবেন। এক্ষণে এই পূর্ববেশী হিন্দুর আচার ব্যবহার ও ক্রিয়া-কলাপের অনুভান করিয়া হিন্দুর সমশ্রেণীভূক্ত হইতে চেষ্টা পাইতেছে।

এই জাতির উন্নতি সম্বন্ধে অনেক ঐতিহাসিক আখ্যান

পাওয়া যায়। জঙ্গল মহলের চতুর্দিগ্রতী স্থানশম্থে অতিশয় নিচুরতার সহিত দক্ষাবৃত্তি করিত বলিয়া তাহারা 'চুয়াড়' আথ্যা লাভ করে। ইংরাজশাসনভূক্ত হইবার প্রথমাবস্থায় তাহারা সময়ে সময়ে জাতায় ঔরতার পরিচয় দিয়াছিল। ১৭৭৮ খুটান্দে রাজস্বদায়ে পাঁচেটরাজ-সম্পত্তি বিক্রীত হইলে তাহারা বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যমধ্যে মহা বিশৃষ্খলতা বিস্তার করে। যতদিন না ঐ সম্পত্তির নিলাম রন্দ হইয়াছিল এবং মে পর্যাস্ত না ইংরাজরাজ ভবিষ্যতে অভ্য সম্পত্তি নিলাম করিবনে না বলিয়া স্থীকৃত হইয়াছিলেন, তদবধি তাহারা কিছুতেই ক্ষাস্ত হয় নাই। যতবারই ইংরাজ গবর্মেণ্ট জঙ্গলমহল শাসন করিতে প্রয়াদী হইয়াছিলেন, ততবারই ইংরাজের সহিত ভূমিজদিগের রিবাদ বাধিয়াছিল। ধলভূমরাজ ইংরাজশক্তির প্রসারবৃদ্ধিতে বাধা প্রদান করায়, ইংরাজ গবর্মেণ্ট তাহার বিক্রনাচারী হন; অবশেষে তাহাকে রাজ্যচুতে করিয়া তাহার প্রতিপক্ষদলের সহিত সভাব স্থাপন করেন।

বরাহভূমেও রাজ্যাধিকার লইয়া এরপ একটা গোল বাধে।
রাজা বিবেকনারায়ণের মৃত্যুর পর, পাটরাণীর বয়:কনিষ্ঠ
পুত্রের পরিবর্ত্তে সর্ব্যাগ্রজ মধ্যমাপত্নী-পুত্রকেই দিংহাসনে
অভিষিক্ত করা গবমে গেটর অনুমোদিত হইল। ভূমিজদিগের
এরপ স্থায়পরতা মনে ধরিল না, ক্রমে তাহারা বিশেষ বিরক্রির সহিত ইংরাজের মতবিক্রদ্ধে প্রতিদ্দ্দিতা করিতে
লাগিল। এই বিলোহিতা অবশেষে ঘোর বিপত্তিকর হইয়া
দাঁড়াইয়াছিল। উহাই ১৮৩২ খুষ্টান্দের গন্ধানারায়ণবা চুয়াড়বিলোহ।

পূর্ব্বোক্ত পাটরাণীর পুত্র লক্ষণসিংহ সিংহাসনলাভের প্রত্যাশায় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার বিপক্ষতাচরণ করেন। উপযুগপরি এইরূপ উপদ্রবে বিরক্ত হইয়া রাজা তাহাকে কারাক্ষম করেন। কারাগারে লক্ষণসিংহের মৃত্যু হয়। তাহার একমাত্র পুত্র গঙ্গানারায়ণ পিজার প্রতি ক্বত অত্যাচারের প্রতিশোধ লইবার জন্ম জীবিত রহিলেন।

অতংপর রাজা রঘুনাথিসিংহের মৃত্যুর পর, স্থাপ্রমকোর্টের বিচারান্থপারে পুনরার পাটরাণীর কনিষ্ঠ পুত্র মাধ্বসিংহকে বাদ দিরা মধ্যমার জ্যেষ্ঠপুত্রকে সিংহাসনে বসান হইল। মাধ্বসিংহ ইংরাজ সরকারে আপত্তি করিয়াও কোন ফলপাই-লেন না দেখিয়া, নিজের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া রহি-লেন। অবশেষে ভাত্রাজ্যে দেওয়ানী বা প্রধান মন্ত্রিপদে নিযুক্ত হইয়া আপনার চিত্ত স্থান্থির করিলেন। এই কার্য্যে থাকিয়া তিনি ব্যবসায়ী ও ক্ষিজীবীদিগকে টাকা ধার দিয়া অধিক পরিমাণে স্কাদ আদার করিতেন। ক্রমে সমস্ত প্রজামগুলী

তাঁহার অত্যাচারে উত্তাক্ত হইরা পড়িল। গঙ্গানারায়ণ এতদিন ধরিয়া ছিদ্রাবেষণ করিতেছিলেন। এরপ অত্যাচারী
মাধবরায়ের বিরুদ্ধে উদ্ধত প্রজামগুলীকে দাঁড় করান সহজ
ব্রিয়া তিনি তাহাদিগকে উত্তেজিত করিতে লাগিলেন। একে
একে বহুশত লোক তাঁহার সঙ্গে আসিয়া যোগ দিল। সকলোই একবাক্যে বলিতে লাগিল যে, এরপ ছুট ব্যক্তিকে রাজসংসার হইতে উৎসাদিত করিতে না পারিলে আর উপায়ান্তর
নাই। এইরূপে রুতনিশ্চর হইয়া ঘাটবাল-সর্দারগণ গঙ্গানারায়ণ সহযোগে গমনপূর্বক মাধবসিংহকে আক্রমণ করে এবং
তাহাকে হরণপূর্বক এক পর্বতান্তরালে সমুপন্থিত হইয়া
স্থাতীক্র তীরনিক্রেপে হত্যা করে।

মাধবসিংহের হত্যার পর, বরাহভূমে যথারীতি লুঠন আরম্ভ হয়। লোভের বশবর্তী হইয়া ক্রমে সমগ্র চুয়াড়সম্প্রদায় তাঁহার ছত্তলে আদিয়া উপস্থিত হয়। দেখিতে দেখিতে
চতুপার্শন্থ সামস্তরাজ্যবাসী অভাভ চুয়াড়েরাও তাঁহার দলভূক্ত
হইতে লাগিল। এইরূপে দলপ্ত হইয়া গঙ্গানারায়ণ বড়
বাজারস্থ রাজপ্রাসাদ, মুনদেছ-কাছারী ও পুলিশ্বানা আক্রমণ
ও লুঠন করে; কেবলমাত্র ছইজন কাছারীর পেয়াদা
তাহাদের হস্তে নিহত হয়। অপর সকলেই পলাইয়া যায়।

এই সময়ে সমগ্র জঙ্গলমহল গঙ্গানারায়ণের ক্রপাধীনে ছিল। সেই বিশ্ছালতার সময় তিনিই একরূপ হর্ত্তা কর্ত্তা ছিলেন। তৎকালে লুগুনমোগ্য এমন স্থান ছিল না, যাহা তাঁহার কঠোর নিজ্পীড়ন না মহ্য করিয়াছে। ১৮৩২ খুটালের এপ্রিল মাম হইতে নবেম্বর পর্যান্ত গঙ্গানায়ায়ণ অপ্রতিহত প্রভাবে বিজ্ঞোহিতাচরণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। পরে তাঁহাকে দমনের জন্ম ইংরাজ ও দল পদাতি সৈন্ত ও ৮টা কামান পাঠাইয়া দেন। প্রথম ক্ষএকটা খণ্ডযুদ্ধে ইংরাজপক্ষেপরাজয় হয়। কিন্তু গোলাগুলির সমুখে অধিকক্ষণ দাঁড়াইতে সমর্থ না হইয়া তাহারা পর্বতাভান্তরে পলাইয়া যায়।

ইংরাজদেন। কর্ত্ক অনুস্ত হইয়। গঙ্গানারায়ণ দদলে সিংহভূম প্রদেশে উপনীত হন। এখানে তিনি হুর্দ্দমনীয় লর্থা জাতিকে স্বীয় দলভূক্ত করিতে চেষ্টা পান। ঐ সময়ে খর্সাবানের ঠাকুর সন্দারের সহিত তাহাদিগের বিরোধ চলিতেছিল। তাহারা গঙ্গানারায়ণকে বলিয়াছিল য়ে, য়ি তিনি থর্সাবানের হুর্গ অধিকারপূর্ব্বক তাহাদের কৃতাপমানের প্রতিশোধ দিতে পারেন, তাহা হইলে তাহারা তাহার মত বীরের চরণতলে আত্মবিক্রয় করিতে পারে। হুর্গাক্রমণকালে গঙ্গানারায়ণের মৃত্যু হয়। থর্সাবানরাজ তাঁহার মৃত্যু ইংরাজসেনানী উইল্ কিন্সনের নিকট উপঢ়োকন পাঠাইয়া দেন।

ধর্স বিনপতি গঙ্গানারায়ণের মুগুপ্রেরণকালে ইংরাজসেনানীকে যে পত্র পাঠান, তাহাতে এই ভূমিজগণের সামাজিক ইতিবৃত্ত কতকাংশে লিপিবদ্ধ আছে। তিনি লিখিয়াছেন,
ভূমিজদিগের এতদেশে আগমনপ্রসঙ্গে কোন কিম্বন্তী
নাই। ছোট নাগপুরের মুগুদিগের সহিত তাহাদের কোন
বিষয়ে পার্থক্য লক্ষিত হয় না। বিবাহ, প্রকত্র ভোজন বা
উপবেশন প্রভৃতি বিষয়ে তাহাদের কোন ভেদাভেদ নাই।
পূর্বাঞ্চলবাসী ভূমিজগণ হিন্দুর সংসর্গে থাকিয়া এতাদৃশ উন্নত
হইয়াছে য়ে, তাহারা আপনাদিগকে উহাদের অসম্পর্কীয় বলিতেও ঘুণা বোধ করে। ধলভূমের ভূমিজগণ আপনাদিগকে
স্থানীয় আদিন অধিকারী বলিয়া জানে। তাহারা মুগুা, হো বা
দাঁওতাল প্রভৃতি সহিত কোন সংস্রব স্বীকার করে না।

বাঙ্গালার পার্ব্বত্যপ্রদেশের অধিকাংশ ভূম্যধিকারীই এই ভূমিজজাতীয়। বাঘমুণ্ডীর রাজা ব্যতীত অপর সকলেই আপনাদিগকে রাজপুত বা ক্ষত্রিয়-বংশস্ভূত বলিয়া পরিচিত করিতে চেষ্টা পায়। আপনাদিগের ক্ষত্রিয়ত্ব প্রতিপাদনরূপ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্ম তাহার৷ কোন বিশিষ্ট বংশে না যাইয়া স্বতন্ত্র বংশকাহিনার উত্তব করিয়াছে। বরাহভূমের রাজবংশ-বিবরণীতে প্রকাশ আছে যে, নাথবরাহ ও কেশবরাহ নামে তুইটী বিরাট রাজপুত পিতার সহিত কলহ করিয়া, রাজা বিক্রমাদিতোর আশ্রয়ে গমন করে\*। রাজা বিক্রমাদিত্য কনি-ষ্ঠের আচরণে বিরক্ত হইয়া কেশবরাহকে করাত দার। চিরিয়া ফেলিতে আদেশ দেন এবং স্বয়ং তাহার রক্তে জোষ্টের কপালে রাজটীকা ও রাজ-ছত্র প্রদান করেন। অনস্তর তিনি নাথবরাহকে আদেশ করিলেন যে, এক দিবারাত্রের মধ্যে তুমি অশ্বারোহণে যতদূর পথ পরিভ্রমণ করিয়। আসিতে পারিবে, ততদূর পর্যান্ত স্থান তোমার অধিকারে থাকিবে। তদবধি বরাভূম রাজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। [ বরাভূম দেখ।]

ত্রকটা ব্যতাত সিংহভূম ও মানভূমের অধিকাংশ ঘাট-বালই এই ভূমিজ জাতিভূক্ত। ধলভূমের রাজবংশ আপনা-দিগের ক্ষত্রিয়ন্ত প্রতিপন্ন করিলেও তাঁহার বংশকাহিনী হইতে প্রকৃত বিবরণ বাহির হইন্না পড়ে। কিম্বদন্তী এই যে, পাঁচেট রাজ্য হইতে রঙ্কিনী নামক কালীমূর্ত্তি প্রস্থান-কালে এক রজকগৃহে আশ্রয় লাভ করেন। দেবী তাঁহার আশ্রয়লাভে প্রীত হইন্না স্বীয় পরিবার দেবতাগণের মধ্যে

 <sup>\*</sup> পাতকুমের রাজগণ এই বিক্রমাদিত্য হইতে আপনাদের উৎপত্তি কল্পনা
 করেন। বরাহভূমের উৎপত্তিকাহিনীও তাঁহাদের বংশধারায় সংশ্লিষ্ট।

এক যোগিনী ব্রাহ্মণীকে তাহার সহিত বিবাহ দেন। এই কামিনীর গর্ভে ধলভূমরাজবংশের উৎপত্তি হয়।\*

এই জাতির মধ্যে অনেকেই বর্দ্ধিষ্ট। সর্দার ঘাটবালগণ ক্ষুদ্র জমিদার বা তালুকদারের স্থায়। স্পারের অধিকৃত ভূমি জমা লইয়া যে সকল ঘাটবাল উক্ত স্পারের অধীন থাকে, তাহারা জোতদারের অন্তর্মপ। তাহারা বাঙ্গালী প্রজার স্থায় সাধারণতঃ কৃষিবিছা দ্বারা জীবিকা নির্দাহ করে। বাসগৃহাদি বাঙ্গালীর অন্তকরণেই নির্দ্মিত। আচারব্যবহার ও রীতিনীতি অনেকাংশে বাঙ্গালীরই সমতুল্য। কোল, মুণ্ডা, সাঁওতাল ও হো প্রভৃতি জাতি অপেক্ষা তাহারা অনেকাংশে পরিচ্ছনস্থভাব, কিন্তু ছংথের বিষয়, এখন কোন কোন কার্য্যে তাহারা আপনাপন পূর্ব্বতন অনার্য্য রীতিরই অনুসরণ করিয়া থাকে।

তাহাদের মধ্যে অসংখ্য থাক দৃষ্ট হয়। তন্মধ্যে স্থান বিশেষে কএকটা প্রধান ও অপরগুলি অপ্রধান বলিয়া বিবেচিত। ইহার কারণ এই যে, একস্থানের ভূমিজগণ বছদিন হিন্দু বঙ্গবাদীর সংসর্গে থাকিয়া হিন্দুর অমুকরণে সামাজিক উন্নতি লাভ করিয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে ভিন্নদেশীয় ভূমিজগণ করলে আচারব্যবহারের নিরুপ্টতাহেতু, হীনশ্রেণীমধ্যে গণ্য হইয়া থাকে। যেহেতু তাহাদের অধিকাংশ জাতীয় সংজ্ঞাই স্থান বা জীববাচক। এক স্থানের ভূমিজগণ অম্প্রভানে যাইয়া বাস করিলে তাহারা পূর্ব্ব্রামী বলিয়াই পরিচয় দিয়া থাকে। এইয়পে তাহাদের মধ্যে অনেক থাকের উদ্ভব হইয়া পড়িয়াছে। মেদিনীপুর,

\* এত্বারা অনুমান হয় য়ে, ধলভূমের কোন ভূমিজসদার ব্রাহ্মণের প্রেরাচনায় পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী পারাপ্রাম হইতে পাঁচেট রাজকুলদেবী রক্ষিনীকে হয়ণ করিয়া স্বীয় রাজলল্মীয়পে প্রতিষ্ঠা করেন। ধলভূমবাসী সর্বস্রেশীয় লোকে এই দেবীমূর্ত্তির উপাসনা করিয়া থাকে। নররক্তে দেবী তৃপ্তিলাভ করিতেন বলিয়া প্রতিবংসর বিদ্যাপর্বতে লোকে ক্ষুদ্রমতি শিশুদিগকে ভূলাইয়া দেবীসমক্ষে বলি দিত। প্রায় ১৮৬৫ খৃষ্টাক্য পর্যান্ত এথানে নরবলিস্রোত প্রবাহিত থাকে। ঐ সঙ্গে বিদ্যাপর্বতে অনুষ্ঠিত আর একটি নৃশংস ব্যাপারের লোপ হইয়া য়য়। ঐ সময়ে অধিবাসিগণ ছইটী বক্ত পুংমহিম তাড়াইয়া নির্দিষ্ট বেষ্টনীর নিকট (কাঠপ্রাচীয়-পরিবেন্তিত একটা রক্ষভূমে) আনিত। উহার চতুপ্রার্থ্য মঞ্চোপরি রাজা ও রাজপরিবারস্থ ব্যক্তিবর্গ উপবিষ্ট থাকিতেন। যথাবিহিত পূজাদি অনুষ্ঠানের পর রাজা ও রাজকুলপুরোহিত সর্ব্বপ্রথমে বলি উদ্দেশে মহিম্বয়ের উপর তীরক্ষেপ করিতেন। তৎপরে অপর সকলে একে একে ঐ জন্তব্যুক্ত তীরবিদ্ধ করিলে, যন্ত্রণায় তাহারা ভীষণ চিৎকার করিত। ক্রমে উহারা নির্জীব হইয়া পড়িলে, সকলে আসিয়া কুঠারাঘাত করিয়া মারিয়া কেলিত।

মানভূম ও িাংহভূমের ভূমিজগণের মধ্যে উহার প্রকৃষ্ট নিদর্শন পাওয়া যায় । \*

স্বগোত্র বা শ্রেণীমধ্যে তাহারা বিবাহ করিতে পারে না এবং নিকটাত্মীয় সম্বন্ধে ৩ বা ৫ পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে কোন বাধা নাই। এখন বালিকাবিবাহ প্রচলিত হইলেও বর্ষীয়সী কন্তার বিবাহে তাহাদের অনভিমত নাই। অবিবাহিতা কন্তা ঋতুমতী হইলেও তাহারা কোন অপমান বোধ করে না। বিবাহের পূর্বেষ্ব যদি কোন কোন পুরুষের সংস্তবে যুবতী গর্ভিণী হয়, তাহা হইলে দেই পুরুষই তাহাকে বিবাহ করিতে বাধ্য হয়। বিবাহের জন্ত কন্তাপণ দিবার বিধি আছে।

কএকটী স্ত্রী-আচার ও সিন্দ্রদান ব্যতীত তাহাদের বিবাহের বিশেষ কোন অনুষ্ঠান দৃষ্ট হয় না। বাঙ্গালী ঝান্ধণই তাঁহাদের বিবাহে যাজকতা করে। পারিবারিক প্রথামত তিন হইতে দশ দিন পর্য্যস্ত বিবাহ-গ্রন্থি (গাঁটছড়া) রাখিতে হয়, তংপরে সেই বস্ত্রগ্রি খুলিয়া বর ও কল্যা হরিদ্রা-মর্দ্রনান্তে স্থান করে। বহুবিবাহে নিষেধ নাই। বিধবাকে 'সাঙ্গা' করিতে হয়। কুমারীবিবাহে অধিক পণ লাগে বলিয়া, সাধারণে দ্বিতীয় দারপরিগ্রহের সময় অল্প পণ দিয়া অল্প বয়স্ত বিধবারমণীকে সাঙ্গা করিয়া থাকে।

স্ত্রীর চরিত্র কলুষিত হইলে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবার বিধি আছে। ঐ সময় রমণীর আত্মীয়বর্গকে লইয়া একটী সভা সংগঠিত হয়। সভার বিচারে রমণী দোষী সাব্যস্ত হইলে তাহার স্বামী আসিয়া সধবা-চিহুস্থচক হাতের লোহ খুলিয়া লয় এবং একখানি শালপাতে জল ঢালিয়া তাহা ছিঁড়য়া ফেলে, উহাকে 'পাণ পাতা ছিড়া' বলে অর্থাৎ সেইক্ষণ হইতে স্বামী আর ঐ স্ত্রীর ভরণপোষণের দায়ী নহে। ঐ রমণী পুনরায় সান্ধা করিতে সমর্থ। কিন্তু স্ত্রীলোকের অপর পুরুষদংসর্গে গৃহত্যাগ ব্যতীত স্বামিত্যাগে অধিকার নাই।

জ্যেষ্ঠপুত্র পিতৃসম্পত্তির অধিক ভাগ পাইয়া থাকে এবং অপর সকলে সমান অংশ পায়। ঘাটবালদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ-পুত্রই একমাত্র পিতৃধন ও পদমর্য্যাদার অধিকারী, অপর পুত্রেরা উপজীবিকামাত্র গ্রহণে সমর্থ।

কালী বা মহামায়ার পূজায় তাহারা সবিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করে। সিঙ্গ-বোঙ্গা বা ধর্ম নামে তাহারা শস্তদাতা স্থায়েরও

<sup>\*</sup> দেশী, তামারিয়া, মানকি, মুড়া, শিকারিয়া, পাতকুমিয়া শেলো ও বরা-ভূমিয়া প্রভৃতি থাক এবং বড়া, ককু টিয়া, বাদ ।, ভূ ইয়া, চাণ্ডিল, গুল্গু, হাঁসদা, হেম্রোক, জারু, কচ্ছপ, লেক্স, নাগ, ও বাসাড়ী, সাগ্মা, শালঋষি, শাণ্ডিলা, শৈবাল, তেসা, তুমারুদ্ধ, তুতি প্রভৃতি তাহাদের শ্রেণী বা গোত্রাভিধান।

পূজা দের। এতন্তির জাহিরবুক, কাড়াকাটা, বাগভূত, গ্রাম-দেবতা, দেবশালী, বৃক,কুড়া, বিশাই চণ্ডী, পাঁচবছিনী ও বার-ডেলা প্রভৃতি গ্রাম্যদেবতার পূজার তাহারা বিশেষ ধ্মধাম করিয়া থাকে।

তাহারা শবদেহ দাহ করে। মুথাগ্রির পর মুথাগ্রিদাতা পুরুষ গৃহে ফিরিয়া যায় এবং মৃতের পত্নী ও পরিবারস্থ অপরাপর ক্রীগণ কলসী লইয়া তথায় উপস্থিত হয়। চিতাগ্নি ভন্মীভ্ত হইলে ক্রীগণ কলসীস্থ জল দারা অগ্নি নির্বাপিত করে এবং তমধ্যে অস্থাদি পূরিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়। পরে সেই অস্থির কতকাংশ গৃহস্থিত তুলসীর্কের নিমে পুঁতিয়া অব-শিষ্টাংশ কলসী সহ জাতীয়-সমাধিকেত্রে প্রোথিত করে এবং তাহার উপর একখানি প্রস্তর উত্তোলিত করিয়া রাখে। প্রেতান্মার তৃপ্তির জন্ম ঐ সময় একটা মুরগী হত্যা করা হয়। দশম দিনে ক্রোরকার্য্য ও একাদশ দিনে শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে। শেলোভ্রমিজদিগের মধ্যে ১১শ দিনে কএকটা অনার্যাক্রিয়া সাধিত হয়।

ঘাটবাল ভূমিজদিগের মধ্যে অনেকেই সৈনিকের কার্য্য করে। শান্তিরক্ষক পুলিশ-প্রহরীর কার্য্যেও অনেককে নিযুক্ত দেখা যায়। সাধারণে চাসবাস এবং শেলোগণ লোহ গালাই করিয়া থাকে। সন্দার বা রাজ উপাবিধারী ভূমিজ জমিদারগণ ত্রাহ্মণকুলপুরোহিত গৃহকার্য্যে নিযুক্ত রাথিয়া এবং সর্বাদা বিজ্ঞতম ত্রাহ্মণের পরামর্শে চলিয়া ক্রমশঃই হিন্দু-দ্বের উচ্চতর সোপানে আরোহণ করিতেছেন।

ভূমিজ-গুণ গুলু (পুং) ভূমিজো গুণগুলু:। আশাপুর গুণগুলু, মহিষাক্ষপ্তগুণ্ডল। পর্যায় দৈত্যমেদজ, তুর্গাহ্ব, আশাপুরসম্ভব, মজ্জার, মেদজ, মহিষাস্থরসম্ভব। ইহার গুণ— তিক্ত, কটু, কফবাতনাশক, মেধ্য, ভূতন্ব ও স্থান্ধপ্রদ।

(বাজনিত

ভূমিজমূ (্ত্রী) ভূমিজাতা জনুরিতি মধ্যপদলোপিকর্মধা । ভূজনু । ভূজনু-বার্থে কন্ টাপ্ । ভূমিজমুকা ।

ভূমিজস্থুকা, স্থনামপ্রদিদ্ধ বৃক্ষভেদ (Premna herbacea)।
বাঙ্গলা ভূইজাম, গাঁওতাল—কন্দ-মেৎ, তেলগু—নেল-নীড়েঙ্গু,
সংস্কৃত ভূমিজন্থ, ভূমিজন্থক। হিমালয় পর্বতের পাদদেশে
কুমায়ন হইতে ভূটান পর্যান্ত বিস্তৃত স্থান এবং দক্ষিণভারতে

এই বৃক্ষ জন্মিতে দেখা যায়। ইহার শিকড়ের কাথ বাতরোগে বিশেষ উপকারী।

ভূমিজা (স্ত্রী) ভূমিজ-টাপ্। শীতা। (ত্রিকা৽)
ভূমিজীবিন্ (পুং) ভূম্যা তৎকর্ষণাদিনা জীবতীতি জীব-ণিনি।
১ বৈশ্য। (শব্দরত্বা৽) ২ ক্রবিজীবী।

ভূমিঞ্জয় (পং) বিরাট নৃপের পুত্রভেদ। (ভারত ৪ প৽ ৩৫অ০)
ভূমিডুজুর, স্বনামপ্রসিদ্ধ ক্ষ্ম ক্ষ্পভেদ (Ficus heterophylla)
গ্রীমপ্রধান ভারতের নদীকুলে, সিংহলে এবং ব্রহ্মের আবা
হইতে তেনাসেরিম্ পর্যান্ত বিস্তৃত স্থানে এই বৃক্ষ জ্মিতে
দেখা যায়।

বিভিন্ন স্থানে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। বাঙ্গালায়—ভূই ডুমুর, বলালতা, গৌরী-শিওরা, খটীওয়ার; চট্টগ্রামে বল্লস ডুমুর; মধ্যপ্রদেশ—পাথুর; তেলগু—বুরোণী, মলয়—বল্লিতেরগম; শিক্ষাপুর—বল-এহেতু; সংস্কৃত—ত্রায়মাণা।

ইহার কাঁচা শিকড়ের রস সেবন করিলে শূলবেদনা বিদূরিন্ত হয়। পাতার রস ছগ্নের সহিত ফিশাইয়া থাইলে উদরাময় নষ্ট করে। ধন্তাক সহযোগে তিক্ত শিকড়ের ছালের কাথ কাস-রোগগ্রস্ত রোগীকে সেবন করাইলে আশু উপকার দর্শে।

F. scabrella ও F. repens নামে ইহার ছইটী পৃথক্ শ্রেণী আছে। চট্টগ্রামবাদিগণ F. scabrella ফল রন্ধন করিয়া থায়।

ভূমিতল (ক্লী) ভূতল, পৃথিবীর উপরিভাগ। ভূমিতুণ্ডিক (পুং) জনপদভেদ।

ভূমিত্ব (ক্লী) ভূমের্ভাবঃ ত্ব। ভূমির ভাব বা ধর্ম। ভূমিদণ্ডা (স্ত্রী) মল্লিকাপুপার্ক্ষ। (বৈত্যকনি৽)

ভূমিদাভিদ্ধ, স্থনামপ্রসিদ্ধ লোহিতবর্ণ গুল্মভেদ (Careyaherbacea) কুমায়নের তরাই প্রদেশ হইতে আসাম ও চট্টগ্রামের পার্কত্য প্রদেশসমূহে এবং বাঙ্গালা, অযোধ্যা ও মধ্য
প্রদেশের সমতল ক্ষেত্রে ফাল্পন ও চৈত্রমাসে এই বৃক্ষ উৎপন্ন
হইতে দেখা যায়। বাঙ্গালায় এই বৃক্ষ ভূঁইডালিম ও নেপালে
ছবা নামে প্রসিদ্ধ।

ভূমিদান, হিন্দাস্ত্রোক্ত দানভেদ। শ্রাদ্ধাদি কর্মে এবং বত-বিশেষে ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিবার বিধি আছে। ধান্তপূর্ণ ক্ষেত্রদান মহাপুণ্যজনক। [ভূমি শব্দ দেখ]

ভূমিতুন্দুভি (পুং) চর্মাচ্ছাদিত ভূগর্ত্ত। (বৈদিক)
ভূমিদেব (পুং) ভূমৌ দেব ইব, ভূম্যা দেবো বা। ব্রাহ্মণ।
"অন্থ ক্রিয়াঃ কামহুঘাঃ ক্রভূনাং সত্যাশিষঃ সম্প্রতি ভূমিদেবাঃ।"
(কিরাতার্জ্জুনীয় ৩৬)

ভূমিধর (পুং) ধরতীতি ধৃ-অচ্। ভূম্যা ধরঃ। ১ কুলপর্কত। ২ পর্কত মাত্র।

ভূমিপ (পুং) ভূমিং পাতি রক্ষতীতি পা-( আতোহরূপদর্গে কঃ। পা এথাও) ইতি ক। রাজা, ভূপতি। "বীতশোকভয়াবাধাঃ স্থপ্তপ্রবিবোধনাঃ। পতিং ভারতগোপ্তারং সমপত্তন্ত ভূমিপাঃ ॥" (ভারত ১৷১০০৮) ভূমিপক্ষ (পুং) ভূমিঃ পক্ষ ইব যন্ত। বাতাশ্ব। ( হারাবলী) ভূমিপতি (পুং) ভূম্যাং পতিঃ। রাজা, ভূমিনাই। ভূমিপতিত্ব (ক্লী) ভূমিপতেভাবঃ, য। ভূমিপতির ভাব বা ধর্ম, রাজত্ব। ভূমিপাল (পুং)ভূমিং পালয়তাতি পালি-অগ্। রাজা। ভূমিপাল, উমাঙ্গাধিপতি চক্রবংশীয় জনৈক রাজা। বিহার-अप्तरभन्न उप्तृशा नगरत जांशात ताजधानी हिन। ভূমিপালক, স্থাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (স্থাত্ত্যাহ্ত) ভূমিপাশ (পুং) বৃক্তেদ। ভূমিপিশাচ ( পুং ) ভূমো পিশাচ ইব, তবদাকৃতিমন্তাৎ। তালবৃক্ষ। (হারাবলী) ভূমিপুত্র (প্রং)ভূম্যাঃ প্তঃ। ১ মঙ্গলগ্রহ। ২ নরকান্তর। ও খোণাকবৃক্ষ। স্তিমাং ভীষ্। ভূমিপুত্রী। ৪ মীতা। ভূমিপুর करत (পুং) > ताका। < দিনীপের নামান্তর। ভূমিপ্রবিভাগ (পুং) ভূম্যাঃ প্রবিভাগঃ। স্বশ্রুতোক্ত ঔষধান্ত ভূমিবিভাগ। কোন্ ভূমি হইতে কিব্নপ ঔষধ সংগ্ৰহ কবিতে হইবে, স্বশ্রুতে আহার বিশেষ বিবরণ লিখিত হইয়াছে। "অথোতো ভূমিপ্রবিভাগবিজ্ঞানীয়মধ্যায়ং ব্যাখ্যাস্থামঃ" (মুশ্রুত স্ত্রস্থা ও৭ অ০) [ভূমিশব্দে ইহার বিশেষ বিবরণ দেথ] ভূমিভাগ (পুং) ভূম্যংশ, স্থান, জারগা। ভূমিভুজ (পং) ভূমিং ভুনক্তি ভূজ-কিপ্। রাজা। ভূমিভূৎ (পু:) ভূমি-ভূ-কিণ্, তুক্ চ ে রাজা। ২ পর্রত। স্থুমিভেদিন্ ( জি ) ১ ভূমিভেদকারক। । ২ ভূমি হইতে পৃথক্কারী। ভূমিম্ঞ (পুং) ভূমিং মণ্ডরতি ভূষরতীতি মড়ি-অণ্। অষ্ট-পাদিকা লতা। চলিত—মদনলীলী বা হাপরমালী। (রত্নমালা) ठकु उठित्व वा त्कान क्षकात्व नान रहेत्व राभवमानीव ফুট দিলে শীঘ্র আরোগ্য হয়। ভূমিম শুন, স্থাজিবর্ণিত একজন রাজা। (স্থা জ্বাত্র) ভূমিম ওপভূষণা (স্ত্রা) ভূমিম ওপং ভূষরতীতি ভূষি-ল্যু-টাপ্ । মাধবীলতা। (রাজনিক) । তে ১৪৫) চলচাই জু ভূমিমং ( ত্রি ) ভূমি-অন্তার্থে মতুপ্ । ভূমিযুক্ত, বাহার ভূমি আছে।

ভূমিমিত্র (পুং) মিত্রবংশীর রাজভেদ।

ভূমিরক্ষক (পুং) রক্ষতীতি রক্ষ-ধূল্, ভূমে রক্ষকঃ, গমন-

कारन ভূমেরুপরি পাদাপ্রদানাৎ তথাত্বং। > বাতাশ্ব। (ভূরি-প্রয়োগ ) ২ ভূমিরক্ষাকারী 🕒 👵 🕒 🔻 💮 💮 💮 ভূমিয়ান, জমুগীপান্তৰ্গত মধ্যদেশস্থিত দেশভেদ।(রোমক্সিদ্ধান্ত) ভূমিলগ্না (স্ত্রী) শুরুগোকণী, শুরুপরাজিতা। (বৈত্বকনি•) ২ ভূমিতে যাহা লাগিয়া থাকে চক্ত ক্ষতি হয় ভূমিলতা (প্রা) ১ শঙ্খপুষ্পীলতা ৷ (বৈছকনি ১) ২ কিঞ্লুকা, চলিত কেঁচো। ( ভৈষজ্যরত্না । ) ভূমিলবণ (ক্নী) মুত্তিকালবণ, চলিত সোরা। (বৈছকনি•) ভূমিলাভ (পুং) ভূমে লাভোহত। ১ মৃত্যু। (ভূরিঞে∙) ২ ভূমিপ্রাপ্তি, ভূমির লাভ। ভূমিলেপন (ক্লা) ভূমিলিপ্যতেখনেনেতি লিপ-ল্যুট্। ১ গোময়। ( হেম ) ২ ভূমির লেপন। ভূমিরুহ (পুং) ভূমি-কহ ক। রুক্ষ। कृशिरलाक ( पूः ) पृथिवीरलाक। ভূমিবর্দ্ধন (পুংক্লী) ভূমিবর্দ্ধাতেখনেনতি বৃধ-ণিচ্ লাট্। স্বীয় পার্থিবাংশপ্রদানেন ভূমের্বর্দ্ধনাদস্ত তথাত্বং। মৃত্তিকা-বৰ্দ্ধক মৃতদেহ, শব, মড়া। ष्ट्रियद्भी ( खौ ) मार्किश्वना नजा, हिन्छ पूँरे-आमना, कांक-রোল্ বিশেষ্ট্র (ভাবপ্র•), লেন্ড চলচ্চত স্থানলে ভূমিশয় (পুং) ভূমো শেতে শী-সচ্া স্বালকা (ত্তি) ২ ভূমি শয়ানমাত্র। ও বনচটক, চলিত ছাতার। ( রাজনি ) ভূমিশ্য্যা ( স্ত্রী) ভূমিরেব শ্যা। ভূমিরপশ্যা, মৃত্তিকাশ্যা। प्रिमिष्ठ (वि) पृरमो विष्ठेषि दा-क, अशानिषाद यवश । ১ প্রণত। ২ ভূমিতে পতিজ্য ভূমিতে স্থিত। ও জাত, উৎপন। ভূমিসত্র (ক্লী) ভূমিদানরপং সত্রং, মধ্যপদলোপিকর্মধা।। ভূমিদানরপ যক্ত ে মহাভারতে লিখিত আছে— ''ইক্ষুভিঃ সহিতাং ভূমিং যবগোধূমশালিনীম্। গোহখবাহনপূণাং বা বাহুবীখ্যাহুপাৰ্জিতাম্ ॥ निधिग्रां । प्रमृत्युमिः गर्वत्रव्रभित्रिष्ट्रमाम्। অক্সান্ লভতে লোকান্ ভূমিসত্ৰং হি তন্ত তৎ ॥ ( ভারত অনুশাসনপ • ৬২ অ • ) বাহুবীর্য্য দারা উপার্জিতা শস্যশালিনী ভূমিদান করার নামই ভূমিদত্র। এই যজ্ঞকারীর অক্ষয়লোক লাভ হইয়া থাকে। ভূমি হইতে বস্ত্ৰ, রক্ষ, পশু এবং ধাতা ও মব প্রভৃতি শস্য সমুদায় উৎপন্ন হইয়া থাকে। । অতএব ইহলোকে ভূমিদান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট দান আর: কিছুই নাই। ভূমিদাতা ৰহুকাল সমৃদ্ধিশালী হইয়া পরম স্থথে কালহরণ করিতে সমর্থ হন। যাঁহারা পূর্বজন্মে ভূমিদান করেন, তাঁহারাই পরজন্মে

ভূমিভোগ করিতে পারেন 🕒 ভূমিদান করিলে তপস্তা, যজ্ঞ,

বিছা, স্থালতা, অলোভ, সত্যবাদিতা, দেবার্চনা, গুরু শুশ্রষা, এবং স্থবর্ণ, রজজ, বন্ধ ও মণিমুক্তা প্রভৃতি বিবিধ ধনদানের ফল হইয়া থাকে। অন্ধ্রশাসন পর্কে ৬২ অধ্যায়ে ভূমিদানের বিশেষ বিবরণ লিখিত আছে, ৰাছলাভয়ে তাহা লিখিত इहेन ना।

ভূমিদম্পুট (পুং) শরাবাদি। (বৈত্তকনিক) ভূমিদন্তবা ( স্ত্রী ) ভূমেঃ দন্তব উৎপত্তির্যস্তা:। দীতা। (জটাধর) ভূমিদ্র (পুং) ব্রাত্যকোম যজ্ঞতেদ। (সাংখ্যাত ব্রাত ১৪।৭৩।৩) ভূমিস্থত (পুং) ভূমেঃ স্বতঃ। ১ মঙ্গল। ২ নরকাস্থর। ভূমিদেন ( পুং) नশম মহর পুক্রভেদ। মার্কণ্ডের পু ১৪অ०) ভূমিন্তোম (পুং) একাহনাধ্য যজ্ঞতেদ। (আশ্ব॰ গৃ॰ ৯।৫) ভূমিম (পং) ভূমিকীট।

ভূমিস্পৃশ (পুং) ভূমিং স্পতীতি সৃশ্ ( স্প্শেষ্ড্রে কিণ্। পা अशब्द ) इंडि किन्। ५ मानूस । २ देव । ( स्मिनिनी ) ० (ठोत्रवित्मवः। ४ अकः। ४ अकः। ( भक्तञ्राः)

ভূমিস্পাৰ্শমুদ্ৰা, ৰৌদ্ধবতিদিগের উপাসনার্থ আসনবিশেষ। ইহাকে বজাসনও বলে।

ভূমিছার, বেহার প্রদেশবাদী এক খেণীর ভার্মণ। ইহারা সাধারণে ভূঁইহার আহ্মণ বা বাভন নামে পরিচিত। দরিদ্র বান্ধণ জাতিকে ভুমাধিকারী দেখিয়া, বর্ত্তমান জাতিতত্ত্ব-বিশারদগণ কিছু ভ্রমে পতিত হইয়াছেন।

[বিস্থৃত বিবরণ বাভন শন্দে দ্রষ্টব্যান]

ভূমিহারক, ত্রন্ধও বণিত জাতি বিশেষ। (ত্রন্ধণ ৩০)২৮-২৭) তুমী (স্ত্রী) ভূমি পকে ভীষ্। ভূমি। ভূমী 🚁 ( পুং) ভূম্যামিক্র ইব, ভূমেঃ ইক্র ঈশ্বরো বা। রাজা। ভুমীরুহ (পুং) ভূম্যাং রোহতীতি রুহ-ক। বৃক্ষ।

> ''দীর্ঘান্তাপযুতা যথা বিরহিণী খাদান্তথা বাসরা যামিত্ত শেলা যথা কুলবধূদৃষ্টিঃ সারোষা প্রিরে। ছায়া বাঞ্চতমা নবোঢ়বনিতা বাণীক ভূমীক্রহা निष्णनाः स्टितान् यथा मिनिज्यार्ग्ता मिरश मृहेतः॥"

( উদ্ভট )

ভূমীসহ (পুং) ভূমে: সহতে উৎসহতে উৎপদ্মতে ইতি সহ-षठ्। तृकवित्मय। शिन्ती पृश्तमरु। পर्याप्र-वात्रनाष्ट्र, वत्रनाष्ट्र, থরচ্ছদ। ইহার গুণ শীতল এবং রক্তপিতপ্রসাদন। (ভাবপ্রত) ভূম্যনন্তর (পুং) ভূমেরনন্তরঃ। রাজশক্ত।

(কামলকী নীতিত ৮।৫৯)

ভূম্য ( ত্রি ) ভূমিমইতি বং । ধরাই। ( ঋক্ ৫।৪১।১০ ) पृभाक्षिता (क्री) यनामधारुक्त । हिन्ती पृष्टे थएं। हेशात ঙণ তিক্ত রস, জর, কুর্চ, আম ও সিধহর। ( রাজনি• )

ज्याप्रतको (बी) ज्यानका, भाकनार्थनिषार ममानः। क्रुवित्यम्, हिन्छ कृष्टे बामना, हिन्नी बरुदानी। পর্যায়—বহুপুষ্পী, জড়া, অধ্যণ্ডা, তালি, তামলকী, অজটা, रुण्यक्ना, दक्षामनकी, विजूतक, बाहा, जमना, जाक् बहा, ठानी, निवा, बाहा, मना, बाहामना, अमनाअ बहा, जुमा-गनकिका, निवामनकी, वह्रवा, वह्रका, वह्रवीया, ज्याजी। (অমর প্রভৃতি) ইহার গুণ-বাতকারক, তিক্ত, ক্যায়, মধুর, হিম, পিপাসা, কাস, পিত্ত, অস্ফ্র্, কফ, পাণ্ডু ও ফতনাশক। (ভাবপ্রত)

वाजनिर्यणे मटा পर्याय-जमानी, जानी, जमानिका, डेक्टो, मृत्रामी, विजुना, विजुनिका, स्थाजी, हान्ती, त्या, বিষয়ী, বহুপত্রিকা, বহুবীর্য্যা, অহিভয়দা, বিশ্বপূর্ণী, হিমালয়া, অজ্ঝটা, বীরা। ইহার গুণ—ক্ষায়, অমু, পিত্ত, মেহ ও দাহ-নাশক, শীতল, এবং মৃত্ররোধনাশক ে (রাজনি৽)

স্থনামধ্যাত উত্তিদ্বিশেষ (Flacourtia Cataphracta) বঙ্গ, আসাম, বৃদ্ধ, বোম্বাই ও প্র-চম্বাটের পার্বত্যপ্রদেশে এই উদ্ভিদ্ জন্মিতে দেখা যায়। অনেক স্থানে ইহার চাসও হইয়া থাকে, স্থানবিশেষে ইহা বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী-তালিশপত্রী, পাণি-আমলক, পাণি আম্লা, বাঙ্গালা--পাণি-यांगा ; त्वाचारे—जन्म, जाचर्र, जन्नम ; महाताह्वे—जन्न , গুর্জর—তালিশপত্র, তামিল গু তেলগু—তালীশপত্রী, বন্ধ— নয়দেড়, আরব্য-জর্ণব, পারদ্য-তালিশাপতর।

ইহার পত্র ও কচি ডগার আস্বাদ অনেকটা রেউচিনির স্থায় धात्रक ७ উन्तराभयना । अजीर्ग, (नोर्खना ७ यन्त्राकान রোগে ইহা বিশেষ উপকারক। ইহার ছাল সিদ্ধ করিয়া কুলকুচা করিলে স্বরভঙ্গদোষ নষ্ট হয়। পিত্তঘটিত জ্বরে ইহা সেবন করিলে বিশেষ উপকার দর্শে। দীর্ঘস্থায়ী কাসরোগে ইহা অভান্ত ঔষধের সহিত প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ইহার ফল ফুলের স্থায়, কিন্তু বেগুণী বর্ণের। বর্ষার সময় উহা বাজারে বিক্রীত হইতে দেখা যায়। এই ফলের বীজ হইতে এক প্রকার তৈল উৎপন্ন হয়।

ভূম্যামলী (স্ত্রী) ভূমা আমলতে আত্মানং ধারয়তীতি আ-भन अठ् डीव्। ভূম্যামनकी।

ভূম্যাত্লী (স্ত্রী) অপরাজিতা লতা। (রাজনি৽) ভূম্যা ভূল্য (क्री) ভূমিমাহোলতি আচ্চাদয়তীতি আ-হল-ক, ততো বং। ক্লুপবিশেষ, পর্যায়—কুণ্ঠকেতু, মার্কভীয়, মহৌষধ। ইহার গুণ-তিব্রু, কটু, জর, কুষ্ঠ ও আমনাশক। (রাজনি॰) ইহার ভূম্যাঙ্গুল্য নামও পাওয়া যায়।

ভূম্যুদর শ্রামা ( ন্ত্রী ) মৃষিক কণী লতা, চলিত ম্যাকাণী লতা।

ভূয়স্, চালুক্যবংশীয় জনৈক প্রাচীন নরপতি। কান্তকুজের
নিক্টবর্তী কাঞ্চনক্টকপুরে তাঁহার রাজধানী ছিল।
ভূয়স্ (অব্য•) ভূবে ভাবায় যস্তি যততে ইতি ভূ-যন্-কিপ্।
পুনরর্থ। "যচ্চোক্তং যচ্চ নৈবোক্তং ময়াত্র পরমেশ্বরঃ।
তং সর্বাং স্থং নমস্তভাং ভূয়ো ভূয়ো নমো নমঃ॥"
(বিফুপু• ২।৪।২৪)

ভূয়স্ ( ত্রি ) অয়মনয়োরতিশয়েন বছরিতি বছ ( দ্বিচনবিভজ্যোপপদে তরবীয়স্থনে)। পা ৫।৬।৫৭ ) ইতি ঈয়স্থন্। বহোলোপো ভূচ বহোঃ। পা ৬।৪।১৫৮ ) ইতীয়স্থন্ ঈলোপঃ
ভূরাদেশশ্চ। বছতর।

"পঞ্চানাং ত্রিষু বর্ণেষু ভূয়াংসি গুণবন্তি চ।'' (মন্থ ২।১৩৭) ভূয়শাস্ (অব্য ) ভূয়দ্ বীপ্সার্থে শস্, সলোপঃ। বহুশঃ, বহুপ্রকার।

ভূমুস্কর ( ত্রি ) ভূরো রহতরং করোতি ক্ব-অণ্। বহুতরকারক। 'বহুকার শ্রেমন্কর ভূমন্কর ইন্দ্রস্য" ( শুক্ল যজু ০ ১০।২৮ )

ভূমস্থ ( তি ) ভূমো বহুবারং করোজীত ক্-কিপ্। পুনঃ পুনঃ কারক।

ভূয়স্তরাম্ (অব্যত্) অতিশয় বার বার।

ভূয়স্ত্ব (ক্রী) ভূয়ো ভাবঃ জ। পুনঃপুনন্ত, বছর ভাব বা ধর্ম। ভূয়স্বিন্ (ত্রি) পোনপুনাবিশিষ্ট।

ভূরিষ্ঠ ( ত্রি ) অন্বনেষামতিশয়েন বছরিতি বহু-ইর্চন্ ( ইর্চস্য বিট্ চ। পা ৬।৪।১৫৯) ইতি বিভাগমো বহোঃ স্থানে ভূরা-দেশশ্চ। বহুতর, প্রচুর।

''ইব্ৰস্থ বাহোৰ্ভূ য়িষ্ঠমেজিঃ" ( ঋক্ ৮৮৫৩)

ভূমিষ্ঠ ভাজ ( ত্রি ) ভূমিষ্ঠং ভজতে ভজ-মি। প্রচুর ভজনাকারী। 'বাষ্ট্র নোহস্ত ষজ্জ ভূমিষ্ঠভাক্" (শতংবা । ৪।১।৩)১১) ভূমিষ্ঠ শস্ (অব্য । ) বছবারে।

ভূযুক্তা স্থ্রী) ভূবা যুক্তা। ভূমিথর্জুরী। (রাজনি•)
ভূর্ (অব্য॰) ভূ-কৃক্। অন্তরীক্ষ লোক হইতে অধ্যন্থিত চরণসঞ্চারযোগ্য স্থান, লোক। "ভূঃ স্থাহা ইদং ভূঃ" (হোমপদ্ধতি)
ভূর (দেশজ) প্রচুর। যথা—'গন্ধ ভূর ভূর কচ্ছে'।

ভূর, অংবাধ্যা প্রদেশের থেরি জেলার অন্তর্গত একটী পরগণা।
ভূপরিমাণ ৩৭৬ বর্গ মাইল। এথানকার চৌকানদীতীরবর্ত্তী
বিস্তার্ণ ভূভাগ অধিত্যকার স্থায় উচ্চ। ইহার উপরিভাগে
অনেকগুলি সমৃদ্ধিশালী গ্রাম আছে। আয়, পিয়ারা, কুল
প্রভৃতি অসংখ্য ভক্ষাফলের কানন ইহার শোভাবর্দ্ধন
করিতেছে। এই স্থান সমধিক উর্ব্বরা ও প্রচুর শস্যশালী।
এতদ্ভিন্ন এখানকার গণিয়ার নামক নিম্ন সমতলক্ষেত্রেও
বিস্তৃত চাসবাস আছে। শরংকালের বৃষ্টিতে নদীবস্থায় এই

স্থান ভাসিয়া যায় এবং তজ্জনিত পলি দারা ইহার উর্কারা শক্তি বৃদ্ধি করে। এই পরগণার অন্তর্গত আলীগঞ্জ, শাহপুর, বড়িয়া থেরা ও জগদীশপুর গ্রামে বহুসংখ্যক হুর্গ, পুষ্করিণী প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। স্থানীয় অধিবাসিগণ উহাকে বেণরাজার কীর্ত্তি বলিয়া ঘোষণা করিয়া থাকে।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। নিকট-বর্ত্তী শালবনে ও উল্ নদীতীরে ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত ইষ্টকরাশি বা স্তৃপ এবং স্থানে স্থানে বৃহদাকার ইন্দারা সমূহ দেখিয়া অনুমান হয় যে, পূর্ব্বে এই স্থান জনতাপূর্ণ ছিল। উক্ত স্তৃপ সমূহের মধ্যে কএকটা বৌদ্ধ স্তৃপ বলিয়া পরিকল্পিত হইয়া থাকে।

ভূরথ, সহাদ্রি বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহা • ৩০।৪৮)
ভূরাগড়, উ: পঃ প্রদেশের বান্দা জেলার অন্তর্গত একটী হর্প।
বান্দানগরের ১ মাইল পশ্চিমে ভরেগুী গ্রামের পার্মদেশে
কেন নদীতীরে স্থাপিত। ১৭৪৭ খৃষ্টাব্দে জৈৎপুররাজ গুমান
সিংহ এই হর্প নির্মাণ করেন। হুর্গ ভগ্গাবস্থায় পতিত হইলেও
গ্রামের অবস্থা নিতান্ত মন্দ নহে।

ভূরতি (পুং) ক্লশাখপুত্রভেদ।

ভূরি (ক্লী) ভবতি ভূরতে বেতি ভূ-(অদিশদিভূগুণ্ডিভ্য়ণ।
উণ্৪া৬৫) ইতি ক্রিন্। ১ স্বর্ণ। (পুং) ২ বিষ্ণু। ৩ ব্রহ্মা।
৪ শিব। (মেদিনী) ৫ বাসব। (শব্দরত্বাণ) ৬ সোমদত্তের পুত্রভেদ।

"কৌরব্যঃ সোমদত্তশ্চ পুত্রাশ্চাস্ত মহারথাঃ।
সমবেতাস্ত্রয়ঃ শূরা ভূরি ভূ রিশ্রবাঃ শলঃ॥" (ভারত ১৷১৮৭৷১৪)
( ত্রি ) ৭ প্রচুর। (পুং ) ৮ সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা।
( স্হা৽ ৩৩২৫ )

ভূরিকর্মান্ ( ত্রি ) ভূরি প্রচ্রং কর্মা যন্ত। প্রচ্র কর্মাযুক্ত। "ক্বাবভূতসানায় পৃথবে ভূরিকর্মণে।

বরান্ দহত্তে বরদা যে তম্বহিষি তর্গিতাঃ ॥"(ভাগণ৪।১৯।৪০)
ভূরিগন্ধা (স্ত্রী) ভূরি প্রচুরো গন্ধেহিস্তাঃ, ততন্ত্রাপ্।১ মুরানামক গন্ধদ্রব্য, মুরামাংসী। ( রাজনিণ) ( ত্রি ) ২ গন্ধাঢ্যা।

ভূরিগম (পুং) ভূরিভিভারে র্গচ্চতীতি ভূরি-গম (গ্রহ-র্দুনিশ্চি-গমশ্চ। পা অএ৫৮) ইতি অপ্। গর্দ্ধভ।

স্থৃরিক্ষ (স্ত্রী) ভরতি সর্বাং ধরতীতি ভূঞ (ভূঞ উচ্চ। উণ্ ২। ৭২) ইতি ইন্ধি, সচ কিৎ, ধাতোরুকারাস্তাদেশন্চ, প্যোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। পৃথিবী।

ভূরিজ ( তি ) ভূরি-জন-ড। এককালে বহুজাত।
ভূরিজন্মন্ ( তি ) ভূরি জন্ম ষস্ত। বহুজনন, বহুবিধজনন।
"ভূরিজন্মা বিচষ্টে" (ঋক্-১০।৫।১)' ভূরিজন্মা বহুবিধজনঃ' (সারণ)

ভূরিজ্যেষ্ঠ (পুং) বিচক্ষর পুত্র চক্রবংশীয় নৃপতিভেদ।
(মংস্তপু• ৪৯ আঃ)

ভূরিতা (প্রী) ভূরি-ভাবে তল্-টাপ্। ভূরিজ, প্রচ্রের ভাব বা ধর্ম্ম, প্রভূতজ। "ছিদ্রেজনর্থা যান্তি ভূরিতাম্"

( কথাসরিৎসা৹ ২৮।১৪১ )

ভূরিতেজস্ (ত্রি) ভূরি প্রভূতং তেজো বস্তা। অতিশয় তেজসী।
"এতে মনুংস্ক সপ্তান্তানস্থান ভূরিতেজসাল।" (মহু ১০৬)
(পুং) ২ স্বর্ণ। (রাজনি৽)

ভূরিদ ( বি ) ভূরি দ্বাতীতি দা-ক । প্রভূতদানকারী।
"রতে হতে ত্রো লোকা বিনা শক্রেণ ভূরিদ।
সপালাহভবন্ সভো বিজ্ঞানির্তৈক্রিয়াঃ॥"(ভাগতভাসতাস)

স্থুরিদক্ষিণ ( ত্রি) ভূরিদক্ষিণা যক্ষ। বইতর দকিণাদানযুক্ত।
(পুং) ২ বিষ্ণু। ( তারত ১৩)১৪নাঙ্ড)

ভূরিদা (স্ত্রী) বড় দাতা।

ভূরিদাত্র ( তি ) বছবিধ আয়ুধযুক্ত।

"বার্ধানো ভূরিদাত্র আপৃণজোদসী উত্তে" (ঝর্ক্ এ৩৪।১) 'ভূরিদাত্রঃ দায়তে লুয়তেহনেন শক্রশির ইতি দাত্রমায়ুধং বছবিধায়ুধোপেতঃ' (সায়ণ)

ভূরিদাবন্ (পুং) ভূরি দদাতি যো ভূরি দা-বনিপ্। প্রচুর-দাতা, যিনি অতিশয় দান করেন। (গ্রক্ ২।২৭।১৭)

ভূরিত্রা (ন্ত্রী) ভূরীণি হ্রগানি যক্ত নির্যাসা বক্তাঃ । বৃশ্চিকালী।
(রাজনি•া)

पृतिशायम ( वि ) रहकार्यात कर्छ।।

"অবি ধর্ণসিংভূরিধায়ংস" ( ঋক্ সাহজত )

'ভ্রিধায়সং বহুনাং কর্তারং' ( সায়ণ )

ভূরিধার (ত্রি) বহুধার। "ভূরিধারে পর্যস্থতী ঘুতং" (ঋক্ভাষতাং) 'ভূরিধারে, বহুধারে দিবো বৃষ্টিধারাঃ, পৃথিব্যাশ্চলভূয়ভূত রস্ধারা এবমূভরোরপি বহুধাত্বন্' (সার্যাণ)

স্থানি প্রাণি প্রাণি বস্তা। উষরত্ন। (রাজনি•)
স্থানি তদা (স্ত্রী) স্বি পনিতং কেশপাকং দায়তি শোধমতি ইতি দৈপ্-ক, টাপ্। পাপ্রফলী। (রাজনি•)

ভূরিপানি ( তি) বহু হস্তযুক্ত।

স্থানি ( ত্রি ) প্রভূতবন্ধনসাধনপাশোপেত মিত্রাবরুণ, মিত্রাবঙ্গণ বিবচনান্ত বলিয়া এই শক্ত বিবচনান্ত। "তং ভূরিপাশ

বন্তভা সেতৃ " ( ঋক্ ৭)৬৫।৩ ) 'তৌ মিত্রাবরুণো ভূরিপাশো প্রভূতবন্ধনসাধনপাশপেতৌ' ( সাম্মণ )

ভূরিপুপ্প। ( ব্রা ) ভ্রীণি পুস্পাণ্যস্তাঃ। শতপুসা। (রাজনি•)
ভূরিপোষিন্ ( ত্রি ) ভূরি-প্য-ণিনি। বহুপানক। "তম্ম ব্রতানি
ভূরিপোষিণো" ( ঋক্ অহান) 'ভূরিপোষিণাং বহুনাং পোষ্মিতুঃ'
পালয়িতুঃ' ( সায়ণ )

ভূরিপ্রয়োগ (পুং) পদ্মনাভদত্তরটিত একথানি সংস্কৃত অভিধান।

ভূরিপ্রেমন্ (পুং) ভূরিঃ প্রেমা যক্ত প্রেমার্কং যক্ত। চক্রবাক। ভূরিফালী (স্ত্রী) পাণ্ডুরফালী। (রাজনিৰ)

ভূরিফেনা (স্ত্রী) ভূরয়ঃ ফেনা ফ্রাঃ চসপ্রলাবৃক্ষ, চলিত চামার-কদা। চর্ম্মকষা। (রত্বমা•) ২ সাগুর্ক্ষ। (বৈশ্রকনি•)

ভূরিবলা (স্ত্রী) ভূরি বলং যতাঃ। ১ অতিবলা। (রাজনি•)
( ত্রি ) ২ প্রচুর বলযুক্তী (পুং) ও ধৃতরাষ্ট্রের প্রভেদ।
( ভারত শল্যপ• ২৭ অ•)

স্থুরিভার ( ত্রি ) ভূরি: ভারো ষস্থা। প্রভূত ভারযুক্ত। "তম্ম নাক্ষপ্রগতে ভূরিভার: " ( ঋক্ সভঃ।১৩ )

'চক্রন্থ মধ্যে বর্ত্তমানোহক্ষঃ ভূরিভারঃ সকলভূবনবহনেন প্রভৃতভারোহপি ন তপ্যতে' ( সায়ণ )

ভূরিভট্ট, নিমার্ক সম্প্রদারের জনৈক ধর্মগুরু, ইনি মাধ্বভট্টের গুরু ও প্রবণভট্টের শিষ্য ছিলেন।

ভূরিমঞ্জরী (স্ত্রী) শেততুলদী বৃক্ষ। (রাজনি৽)

ভূরিমল্লী (স্ত্রী) ভূরি মলতে ইতি মল আচ, ঙীষ্। অস্ঠা। (রাজনি•)

ভূরিমায় (পুং স্ত্রী) ভূরী মায়া মন্তা। শূগাল। স্তিয়াং টাপ্। (ত্রি) ২ প্রভূত মায়াবী।

ভূরিমূল ( তি ) বহু মূলযুক্ত। [ ভূরিমূলিকা দেখ।]

ভূরিমূলিকা (স্ত্রী) ভূরীণি মূলানি বস্তাঃ কপ্, টাপি অত ইস্কং। অপ্রতী। (নৈঘুণ্টপ্রত)

ভূরিরস ( পুং) ভূরী রসঃ যন্ত। ১ ইকু বৃক্ষ। (ভাবপ্রত) ( ত্রি ) ২ প্রভূতরসমূক্ত।

ভূরিরেতস্ (ত্তি) ভূরি প্রভূতং রেড: র্যন্ত । বছরেতস্ক, অতিশয় রেতোযুক্ত । " ছাবা পৃথিবী ভূরিরেতসা "(ঋক্ ৩৩১১) 'ভূরিরেতসা বছরেতস্কো' ( সায়ণ )

ভূরিলগ্না (স্ত্রী) খেতাপরাজিতা। (বৈশ্বকনি•)

ভূরিবর্পস্ ( ত্রি) বছবিধ রূপযুক্ত, পার্থিব বৈত্যতাদি বছবিধ রূপযুক্ত। "ভূরিবর্পসা পুরুপ্রিয়ো মন্দতে" ( ঋক্ ৩।৩৪) 'ভূরিবর্পসা পার্থিববৈত্যতাদি বছবিধর্মপেণ' ( সায়ণ)

ভূরিবীর্য্য, সহাদিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাদ্রি খণ্ড ৩৩)১৭৪)

ভূরিশস্ ( অব্যঃ ) ভূরীণি ইতি বীপ্সায়াং শস্, বা ভূরি-চশস্। বহুশঃ, ভূরি ভূরি, বহুবার।

"বদ্ধপত্মাসনাদীনি গদিতাভাপি ভূরি<del>শ</del>ঃ ॥"

( মহানির্কাণত ১।৫২ )

ভূরিশৃষ্ণ (ত্রি) ১ অত্যন্তোরত্যুপেত। ২ বছ কর্তৃক আশ্রমনীয়।

"বত্র গাবে। ভূরিশৃঙ্গা অয়াসঃ' ( ঋক্ ১।১৫৪।৬ ) 'ভূরিশৃঙ্গা
অত্যন্তোরত্যুপেতা বছভিরাশ্রমনীয়া বা' ( সামণ )

ভূরি প্রবস্ (পুং) ভূরি শ্রবো যজাদিজনিতং ফশো যভা। চক্রবংশীয় সোমদত্ত রাজপুত্র।

"সমবেতাস্ত্রয়ঃ শ্রা ভূরির্ভূরিশ্রবাঃ শলঃ।"(ভারত ১।১৮৭।১৪) ভারতযুদ্ধে ইনি অর্জুন ও সাত্যকিহন্তে নিহত হন। (ত্রি) ২ বছযশোবিশিষ্ট।

ভূরিশ্রেবা, সহাজিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাত ৩০।২৬)
ভূরিশ্রেষ্ঠিক (পুং) ভূরয়ঃ শ্রেষ্ঠিনো যত্র। গৌড়দেশস্থিত
প্রভেদ, চলিত ভূরস্কট্। এই স্থলে বহুতর শ্রেষ্ঠী বাস
করায় এই নাম হইয়াছে।

"গৌড়ে রাপ্ট্রমন্থতমং নিরুপমা তত্রাপি রাঢ়া পুরী ভূরিশ্রেষ্টিকনাম ধাম পরমং তত্ত্বোত্তমো নঃ পিতা।"(প্রবোধচ০) ভূরিষেণ (পুং) মন্থতেদ।

"নোভ্যুতিক্ষণিবিদেবলপিপ্ললাদঃ

সারস্বতোদ্ধবপরাশরভূরিষেণাঃ।" (ভাগ । ২।।।৪৪)

ভূরিদোন, স্থাজিবণিত জনৈক রাজা। (স্থাও ৩৩১৭৪) ভূরিদাহ (ত্রি) ভূরি-সহ-িব্। প্রভূত ভারবহনকারী।

"ভূরিষাড়যোজিমহঃ পুরুণি" (ঋক্ ৯৮৮।২)

'ভূরিষাট্ ভূরিভারস্য সোঢ়া' (সায়ণ) 'ষাঢ়' রূপ হইলে ষত্ব হইবে, সাহ্রূপের যত্ব হয় না, এইজন্ত 'ভূরিসাহ্' স্থলে যত্ব হইল না।

ভূরিস্থাত্র (ত্রি) বহুভাবে অর্থাৎ প্রপঞ্চাত্মরূপে অবতিষ্ঠমান।
"ভূরিস্থাত্রাং ভূর্য্যা বেশয়ন্তীং" (ঋক্ ১০১২৫।৩) 'ভূরিস্থাত্রং
বহুভাবেন প্রপঞ্চাত্মনাবতিষ্ঠমানাং' (সায়ণ)

ভূরিহন্ (ত্রি) ভূরীন্ হন্তি হন-কিপ্। ১ বছতর নাশক। (পুং) ২ অস্তরভেদ। (ভারত শান্তিপ• ২২৭ অ•)

ভূরু তী (স্ত্রী) ভূবং পৃথিবীং রুণদ্ধি ভূবি রোহতীতি বা ভূ-রুধ বা রুহ-ক, পৃষোদরাদিখাৎ নকারডকারৌ, গৌরাদিখাৎ ঙীষ্। শ্রীহস্তিনীবৃক্ষ, হস্তিশুণ্ডিবৃক্ষ, চলিত হাতিশুঁড়া। চক্ষুর অস্ত্রথ হইলে বা চক্ষু উঠিলে হাতিশুঁড়ার ফুট্ দিলে অচিরে উপকার হয়। (অমর) সর্বানন্দ ইহার পাঠ 'ভূর্ত্তী' এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। ২ মহাকরঞ্জ। ৩ আদিত্য-ভক্তা। (বৈস্কুক্নি•) ভূরেহ (পুং) ভূবি রোহতি প্রাত্ত্রতীতি ভূ-রুহ-ক। ১ বৃক্ষ,
মহীরুহ। ২ অর্জুনবৃক্ষ। ৩ শালবৃক্ষ। (বৈছকনি•)
ভূরেহা (স্ত্রী) ১ মাংসরোহিণী। ২ দূর্বা। (বৈদ্যকনি•)
ভূরোহ (পুং) কিঞ্লুক, চলিত কেঁচো। (ভৈষজ্যরত্বা•)

ভূর (দেশজ) > গর্ম, অহন্ধার, জাঁক, বড়াই।

ভূজ (পুং) উজ বঞ্, ভুঃ উজো বলং ষস্ত, ভূবি উর্জন্নত ইতি ভূ-উর্জ্-অচ্ বা। স্থনামধ্যাত বুক্ষবিশেষ। হিলী— ভূজপত্র, বস্বে—ভূর্জ্পত্র, চলিত ভূজ্জিপত্র বা ভোজপত্র। সংস্কৃত পর্যায়—বন্ধক্রম, ভূর্জ, স্ক্রচর্মা, ভূর্জপত্রক, চিত্রস্বক্, বিন্দুপাত্র, রক্ষাপত্র, বিচিত্রক, ভূতন্ন, মূহ্মত্র, শৈলেক্সন্থ। (রাজনিত)

ভূর্জপত্রক, চর্মী, বহুলবন্ধল, (ভাবপ্রত) ছত্রপত্র, শিব, স্থির-ছল, (রত্নমালা) মৃহত্বক্, পত্রপূপাক, (ভরতধৃত মধু) ভূজ, বহুপাঠ, বহুত্বক্, মৃহত্বচ্। (ভরতধৃত স্বামী)

ইহার গুণ—বলকারক, কফরক্তনাশক,। (রাজব॰) কটু, ক্যায়, উষ্ণ, ভূতরক্ষাকর, ত্রিদোষশমন, পথ্য। (রাজনি॰) কর্ণরোগ, পিত্ত, রাক্ষ্য, মেদ ও বিষ্যাশক। (ভাবপ্র॰)

তস্ত্রোক্ত যন্ত্র ও কবচাদি ভূর্জ্জপত্রে লিখিয়া ধারণ করিতে হয়। কবচ লিখিবার সময় বাণ বাদ দিয়া লেখা আবশুক, ভূর্জ্জ-পত্রের মধ্যে যে সকল রেখা আছে, তাহাকে বাণ কহে। এই বাণের উপর লিখিয়া ধারণ করিলে অশুভ ফল হইয়া থাকে। কিন্তু যন্ত্র লিখিবার হলে বাণ বাদ দেওয়া চলে না।

ভূপৃষ্ঠ হইতে ১৪০০০ ফিট্ উচ্চে সমুচ্চ হিমালয় শৈলমালায় এই ভূৰ্জ বৃক্ষ জনিয়া থাকে। এই গাছ বেশী বড় হয় না। এক বৰ্ষের অধিক কাল বাঁচে না।

এই গাছের বন্ধলই 'ভূর্জপত্র' নামে প্রসিদ্ধ। অতি প্রাচীন
কাল হইতে ভারতে ধর্মগ্রন্থ ও মন্ত্রকচাদি লিখিবার
জন্ম ভূর্জপত্র ব্যবহৃত হইতেছে। ভূর্জপত্র পাওয়া যায়।
কাশীরে তাহাই এখনকার মত পুস্তকাকারে সাজাইয়া
প্রাচীন পুথি প্রস্তুত হইত। স্কুক্রতের বৈত্যকগ্রন্থে, কালিদাসের নাটকে ও বরাহমিহিরের জ্যোতিপ্রস্থি এই ভূর্জপত্রের উল্লেখ আছে। এদেশীর পণ্ডিতগণের বিশ্বাস, লিপিস্পষ্টির সঙ্গে আর্য্যগণ এই ভূর্জপত্রে লিখিতে শিখিরাছেন।
এখনও কাশীর ও হিমালয়প্রদেশের নানাস্থানে দোকানদারেরা এই ভূর্জপত্রই ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহারা কাগজ
ব্যবহার করে না। তাহাদের বিশ্বাস যে কাগজ অপেক্রা
ভূর্জপত্র অধিক দিন স্থায়ী। লেখ্যকার্য্য ভিন্ন এই পত্রে বৃষ্টিনিবারণের জন্ম গৃহের চালের ছাউনি, কোন জিনিস বাধিবার

শোড়ক ও হকার কোমল নল তৈয়ার হইয়া থাকে। ভারতের প্রায় সর্ব্বেই ভূর্জ্জপত্রের ব্যবহার আছে। তবে কাশ্মীর ও হিমালয় প্রদেশেই কিছু বেশী। এখনও কাশ্মীরের বাজারে প্রত্যহ ১৫১৬ নোকা বোঝাই ভূর্জ্জপত্র আসিয়া থাকে। বড় বড় পাতায় ছাতা প্রস্তুত হয়।

অকবর বাদশাহের যত্নে সর্বত্র কাগজ প্রচলিত হয়। তদবধি ভূর্জ্জপত্রের পূর্বাদের ও বহু ব্যবহার অনেকটা কমিয়া গিয়াছে।

ভূর্জ্ঞপত্ত অতি পবিত্র ভাবিয়া হিমালয়বাসী হিল্পণ শবদাহকালে এই পত্র শবামিতে নিক্ষেপ করেন। কাশীরের
অমরনাথ তীর্থদর্শনে যে সকল যাত্রী যায়, তাহাদের মধ্যে
অনেকেই পূর্ববন্ধ পরিভ্যাগ করিয়া পবিত্রভাবে এই ভূর্জ্জপত্রে
সর্বাঙ্গ ঢাকিয়া দেবদর্শনে গিয়া থাকে। ইহার কাঁচা বন্ধল
বেশ সদান্ধযুক্ত ও পচননিবারক। বিষক্ষতে ইহার নির্যাস
বড় উপকারী। পাতার কাথ বাতন্ন ও হিষ্টিরিয়ারোগে ফলদায়ক। গাছের পাতা গবাদি গৃহপালিত পশুর থাতা।

ভুৰ্জ্জকণ্টক (পুং) বৰ্ণসঙ্কর-জাতিবিশেষ।

"ব্রাত্যান্তু জারতে বিপ্রাৎ পাপাত্মা ভূজ্জকণ্টকঃ।"(মন্ত্রুত।২১)
ব্রাত্যব্রাহ্মণকর্তৃক ব্রাহ্মণীর গর্ভে যে জাতির উৎপত্তি
হয়, তাহার। ভূজ্জকণ্টক নামে থ্যাত। এই জাতি দেশবিশেষে আবস্ত্য, বাটধান, পূষ্পধ এবং শৈথ এই চারিটী আথ্যা
প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই জাতি অতিশয় পাপকারী।

ভূজ্জ গ্রন্থি (পুং) ভূজ্জ গ্রন্থিঃ ৬০২। ১ তদ্ ক্ষপ্রন্থি। ২ প্রদাহ বিশেষ। ভগ্নস্থানে ভূজ্জ গ্রন্থি বাধিতে হয়। (চরক স্ত্রত্বত ৩ অত) ভূজ্জ্জপত্র (পুং) ভূবি উর্জ্জ্সলেভ্যঃ উপদেবজাতিভ্যঃ পত্রাণ্যস্থ। ১ ভূজ্জ্বক্ষ। ২ ভূজ্জ্বক্ষের স্বচ্।

ভূৰ্জ্জপত্ৰক ( পুং ) শাংখাট বৃক্ষ, চলিত শেওড়া গাছ। ( রাজনি৽ ) ভূজ্জ পত্ৰ স্বার্থে কন্। ২ ভূৰ্জ্জপত্ৰশক্ষার্থ।

ভূমি (স্ত্রী) বিভত্তি সর্কমিতি ভ্-(ত্বিণি পৃশ্লি পার্ফি চুর্ণিঃ। উণ্ ৪।৫২) ইতি নি, নিপাতনাদ্র্ঞ। ১ পৃথিবী। ২ মক্ত্মি। (উজ্জ্বা) ০ জগতের ভর্তা। "পশুর্ণভূর্ণির্যবসে স ভবান্" (শ্লক্ ৭।৮৭।২) 'ভূর্ণির্জগতো ভর্তা' (সায়ণ)

ভূ ভূব (পুং) > বাাষ্ঠিভেদ। ২ ব্রন্ধার মানস পুত্রভেদ। ভূ ভূ বিক্র (পুং) কুরুর।

ভূর্তির্থ (ক্রী) তীর্থভেদ। (স্কলপু • শ্রীমালমাহান্মা) ভূর্তুবেশ্বরতীর্থ (ক্রী) ভৃগুকচ্ছের অন্তর্গত তীর্থবিশেষ।

ভূষ গ্ৰন্ধ ( ত্ৰি ) ১ প্ৰভূত চক্ষ্বিশিষ্ট। ( স্বৰ্যা ) ২ অতি তেজস্বী।

"মদকাসো দিপ্দন্তো ভূৰ্য্যক্ষাঃ" (ঋক্ ২।২৭।৩ ) 'ভূৰ্য্যক্ষাঃ

ভূরীণি বছনাতীতি চক্ষুংষি যেষাং তে তথোক্তাঃ, বছতেজসো বা, বছবীহৌ 'সক্থাক্ষোরিতি' ষচ্ সমাসাস্তঃ এবস্তৃতো আদিত্যঃ' (সায়ণ)

ভূষে গ্রাজস্ ( ত্রি ) বছবল, অতিশন্ন বলযুক্ত। "বার্ধানঃ শবদা ভূর্যোজাঃ" (ঋক্ ২০২০) 'ভূর্যোজা অতিবলঃ' (দান্নণ) ভূলে কি (পুং) ভূঃ দংজ্ঞকো লোকঃ, শাকপার্থিবাদিবৎ দমাসঃ। অন্তরীক্ষ হইতে অধোলোক, মর্ত্যলোক।

> "পাদগম্যঞ্চ যৎ কিঞ্চিৎ বস্বস্তি পৃথিবীময়ম্। স ভূলে কিঃ সমাধ্যাতো বিস্তারোহত ময়োদিতঃ ॥" (বিফুপু৹ ২া৫ অ৹)

যতদ্র পর্যান্ত পাদগম্য অর্থাৎ পদসঞ্চারের যোগ্য পার্থিব বস্ত থাকে, ততদ্র পর্যান্তই ভূলে কি। চক্র ও স্থেয়ের কিরণে যতদ্র আলোকিত হয় এবং সমুদ্র, নদী ও পর্বতসমবেত স্থানই ভূলে কি নামে থাত। ভূলে কি ও ভূবলে কির বিস্তার ও পরিমণ্ডল একই প্রকার।

[পৃথিবী, ভূগোল ও ভূবনকোষ দেথ]
ভূলগ্না (স্ত্রী) ভূবি লগা। শঙ্খপুন্সী। (রাজনি॰)
ভূলতা (স্ত্রী) ভূবি লতা ইব। কিঞ্লুক, চলিত কেঁচো। (হেম)
ভূলিঙ্গ (ক্রী) শাবের জনপদভেদ। (মহাভারত)
ভূলিঙ্গশকুনি (পুং) ভূলিঙ্গং শকুনিঃ। বিলশাগ্নি পক্ষিভেদ।
"অথ চৈষা নতে বুদ্ধিঃ প্রকৃতিং যাতি ভারত।
মধ্যৈব কথিতং পূর্বাং ভূলিঙ্গশকুনির্থা॥"

(ভারত সভাপ ৪১ অ ০)

ভূলোক (পুং) পৃথিবীলোক, ভূলোক। ভূলোকমল্ল, জনৈক রাজা।

ভূলেখিন্ ( ত্রি ) ভূ-উৎ-লিখ-ণিনি। যে সকল পক্ষী মৃত্তিকা আঁচড়াইয়া ভক্ষদ্রব্য অৱেষণ করে।

ভূবদরী (স্ত্রী) ভূলগা বদরী, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ।
কুদকোলী। হিন্দী ঝড়বের। পর্য্যার ক্ষিতিবদরী, বল্লীবদরী,
বদরবল্লী, বহুফলিকা, লঘুবদরী, বদরীফলী, ফুল্লবদরী। ইহার
গুণ—মধুরাল্ল, কফ ও বাতবিকারহারক, পথ্য, দীপন, পাচন,
কিঞ্চিৎ পিভাস্রকারক এবং ক্ষচিকর। (রাজনি৽)

ভূবলদেব, জনৈক হিন্দ্রাজা। ইনি খৃষ্ঠীয় ১৮শ শতাবের মধ্যভাগে বারাণদীর জন্তর্গত বল্দী নামক স্থানে রাজ্য করিতেন।

ভূবলয় (ক্নী) ভূব লয়মিব। ভূমিপরিধি।
ভূবল্লভ (পুং) রাজা, ভূপতি।
ভূবশস্কর, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাত ৩৪।২৫)
ভূবাক, এক গৃহকারিকাপ্রণেতা। বিশাধ ভট্টের পুত্র।

ভূবামু, পৃথিবীর উপরিস্থ বায়্তর ভেদ (Atmosphere)।
[ পৃথিবী ও বায়ু শব্দ দেখ। ]

ভূবিদ্যা, ভূতৰ, ভূদর্শন (Geology)। এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলে পৃথিবীর অভ্যন্তরসংস্পৃষ্ট পদার্থ নিচয়ের বাবতীয় তত্ত্ব জানিতে পারা যায়।

আমাদের অধিষ্ঠানত্তা পরিবর্ত্তনমন্ত্রী পরিদ্রামানা বস্থানার তত্ত্ব নির্মণ করাই ভূতত্ত্বর উলেশু। পৌরাণিক করানার পৃথিবী মধুকৈটভদৈত্যের মেদে উৎপন্ন বলিয়া ধরিত্রীর অন্ত নাম মেদিনী। কিন্তু পাশ্চাত্য বৈজ্ঞানিকগণ এই
নদনদী-হ্রদ-সাগর-সমবিতা দেশ-মহাদেশ-প্রান্তর-অরণ্যপর্কতমণ্ডিতা সাগরাম্বরা বস্থধার তাদৃশ পৌরাণিক করনা পরিত্যাগপূর্কক পর্য্যবেক্ষণ ও পরীক্ষা হারা পৃথিবীর তত্ত্ব-আলোচনা
করিয়া যে সমস্ত সিদ্ধান্ত ও মীমাংশা করিয়াছেন, ভাহা ভূবিভানামে খ্যাত। স্কৃতরাং ভূবিভা-বিষয়ক শাস্ত্র আধুনিক ও
পাশ্চাত্য গবেষণামূলক।

প্রত্যকপরিদৃশ্যমান বিশাল নিস্পরিজ্যের ইতিহাস বর্ণনা করাই পাথিববিজ্ঞানের উদ্দেশ্য। পার্থিব বিজ্ঞান বা প্রাকৃতিক ইতিহাস (Natural History) বিবিধ বিজ্ঞানে বিভক্ত। ভূ-তত্ব বা ভূবিছা ( অর্থাৎ পৃথিবীর অতীত যুগের স্তরাবলী ও তলিহিত প্রস্তরীভূত জীবোদ্ভিজ্ঞের প্রকৃতি ও কালনিরূপণ দারা বর্ত্তমান রুগের ক্রমোন্নতিনির্ণয়) ভূগোল, উদ্ভিদ্বিছা, প্রাণিবিদ্যা ও রুসায়ন। ইহার প্রত্যেক বিজ্ঞানই পৃথিবীদংক্রান্ত এক এক প্রাকৃতিক বিভাগের গবেষণায় নিবদ্ধ।

বে সমস্ত বিভিন্ন স্তরাবলীতে ও বিভিন্ন ধাতুতে পৃথিবী গঠিত, তাহাদের পরম্পর সম্বন্ধনির্পন, প্রকৃতি ও গঠন-পর্যালোচনা, এবং যে শক্তিতে তাহাদের পরিবর্ত্তন হইমাছে ও হইতেছে, তংদমুদায় নির্দারণ করাই ভূবিদ্যার উদ্দেশ্ত।

ভূবিং পণ্ডিতগণ বলেন যে, পৃথিবীর বিশাল দেহে যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে এবং যে সমস্ত পরিবর্তন হইয়া গিয়াছে, পৃথিবীপৃষ্ঠে আজিও তাহার জাত্মল্যমান নিদর্শন বর্তমান রহিয়াছে। সেই সমস্ত পরিবর্তন লক্ষ্য করিয়া আমরা পৃথিবীর অতীত জাবনের বিবরণসমূহ স্বস্পাষ্টরূপে জানিতে পারি। তাঁহারা বলেন, পৃথিবীর বয়দের তুলনায় মানবগণ সেদিনকার স্পষ্ট । কিন্তু সেই সেদিনকার স্পষ্ট মানবজাতির তত্ত্বনিরূপণে, মহুষ্যের বয়সনির্দারণে কোন মানবতত্ত্বিং (Anthropologist) আজিও স্ক্র বিচার করিতে পারেন নাই। স্ত্তরাং বিবিধ ভূতধাতী ধরিত্রীর বয়স নির্দারণ করা বৃদ্ধ বয়্ধনের পক্ষে বড়্ট

ছক্ষহ। কিন্তু বস্থধাবকোবিহারী মানবশিশু জননীর বয়স ঠিক করিতে যথাদাধ্য চেষ্টা করিয়াছে ও করিতেছে।

বৈজ্ঞানিক স্ষ্টিতত্ত্ব দেখিতে পাওরা যায়, মানবই ধরিতীর সর্বাকনিষ্ঠ স্থান, কিন্তু কনিষ্ঠ হইলেও মানবই বিশ্বস্টির গরিষ্ঠ জীব। [স্ষ্টি শব্দে দ্রষ্টবা।]

পোরাণিক প্রাণিস্টিতে দেখিতে পাওয়া যায়, কভপের পদ্মীগণের গর্ভে দৈতা, আদিতা, দানব, মানব, পদ্মী, সর্পাদি জীব সমকালেই জনিয়াছিল। সে হিসাবে মানব তিবাঁগ্জাতির বৈমাত্রের জাতা এবং সমকালিক। কিন্তু পাশ্চাত্য ভূবিৎ পণ্ডিভগণ নিঃসংশন্নিতরূপে বলিতেছেন যে, সন্ধীস্পাদি মন্ত্র্যা অপেক্ষা এত বয়োজ্যেঠ, বে তাহা কন্ত্র-পাত হারা নির্ণন্ন করাও হুর্ঘট। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিভগণ পৃথিবীর প্রাচীনতম শৈলস্তরে প্রস্তরীভূত অভিকায় সরীস্পাদির স্কুম্পষ্ট নিদর্শন পাইয়াছেন।

পৌরাণিক কল্পনায় দেখা যায়, ভগবান্ যুগে ঘুগে অবতার হইয়াছেন। কারণবারির অতল জলধিতলে প্রথম অবতার মংস্ত, তংপর কূর্ম ও বরাহ প্রভৃতি। বৈজ্ঞানিক গবেষণায় ইহা ভিন্ন ভিন্ন খণ্ডপ্রলম্বরপ ভূবিপ্লব ঘটিয়াছিল। সেই সমস্ত ভূবিপ্লবে পৃথিবী যুগে যুগে রূপান্তরিত হইয়াছে। ভূমগুলের मानिहिब जामन्ना এथन एव जन ७ उननिहित्न एमिएछि, इंश অধিক দিনের নহে। আজি যেথানে অভ্রভেদী গিরিরাজ হিমাচল সগর্বে দণ্ডায়মান, সেখানে একদিন অতলম্পর্ণ বিশাল বারিধির তরঙ্গহিল্লোল ফেনিল কলেবরে চক্রত্র্য্যের বিরাট দর্পণস্বরূপ ছিল। ধেথানে আজি ফুশানুকণকল্প স্তু,পীরুত বালুকা-রাশি সমীর তরঙ্গে ভৈরবক্রীড়া করিতে থাকে, সেই বিশাল সাহারার মরুম্বলী একদিন রক্লাকরের গভীর গর্ভে প্রোথিত ছিল। আজি ষেথানে মহাসমুদ্রের করালতম কল্লোলকোলাহল অর্থবিয়াত্রিকের হাদয়ে ভয়ঙ্কর গান্তীর্য্যের ছায়াপাত করিতেছে, সেখানে একদিন স্থসজ্জিত চিত্তরঞ্জন পণ্যশ্রেণীপরিপূর্ণ পণ্য-वीथिका नगरवामी महत्र महत्र नजनातीत कार्रा यानन প্রদান করিত।

ভূবিৎ পণ্ডিতগণ চক্ষে অঙ্গুলি দিয়া দেখাইয়া দিতেছেন খে, এতাদৃশ বিষয়কর পরিবর্ত্তন ইতিহাসের অধিগম্যকালেও প্রভুর প্রাপ্ত হওয়া যাইতেছে। আজ হুই হাজার বংসর হইল, হার্কিউলেনিয়ম্ ও পম্পিয়াই নামে হুই জনাকীর্ণ স্থরম্য নগরী নেপ্লসের ভিস্কভিয়ন্ পর্কতের অগ্নাৎপাতে ভূগর্ভে প্রোথিভ হইয়া গিয়াছিল। একণে ভূতত্ববিৎ পণ্ডিতগণ ভূগর্ভ খনন করিয়া উক্ত নগরীষ্ক্রের অনেকাংশ আবিষ্কার করিয়াছেন। তির অনেক কুদ্র বৃহৎ পরিবর্ত্তন পৃথিবীপৃঠে প্রতিনিয়ত ঘটিতেছে। পৃথিবীর আভ্যন্তরিক তাপে ভূপঞ্জর পরিচালনা দ্বারাও
অনেকস্থলে অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। প্রবল ভূমিকম্পের
পরে কিরূপ ভূভাগের পরিবর্ত্তন হয়, তাহা অচিরকালগত
সেদিনকার ভূকম্পে অনেকেই প্রত্যক্ষ করিয়াছেন।ভূমিকম্পে
অনেক স্থলে নদী ভিন্নমুখী হইয়া যায়, নগর বা জনপদ সমুদ্রগর্ভে প্রবেশ করে, কোন স্থানের ভূভাগ উন্নত হইয়া উঠে,
কোথাও বা প্রকাণ্ড হ্রদের উৎপত্তি হয়।

পৃথিবীর আভ্যম্ভরিক কার্য্য ভিন্ন বৃষ্টিপাত, জলপ্লাবন,নদীর গতি-পরিবর্ত্তন ও শীতাতপ প্রভৃতি কারণে ভূপৃষ্ঠের প্রতিদিন কত পরিবর্ত্তন ঘটতেছে। সকলেই জানেন, বর্ত্তমান হগলীর সানিধ্যে সরস্বতীতীরে সপ্তগ্রাম যোড়শ শতাব্দীতে সমৃদ্ধিশালী রাজধানী ছিল, আজ অরণ্যাকীর্ণ। গৌড়ের ও পাণ্ড্রার কথা ঐতিহাসিকগণের অবিদিত নাই। ভাগীরথী ও পদ্মানদীর মধ্যস্থ ব দ্বীপাকার ভূথও ভূবিংপগুতগণের মতে অতিশয় আধুনিক। কলিকাতা ও অন্যান্ত স্থানে গভীর কুপ্রননকালে, তাহার স্থাপ্ত নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে।

ভূবিং পণ্ডিতগণ বলেন, পৃথিবীর আভ্যন্তরিক শক্তিতে পর্বত দকল উদ্ভূত হইয়াছে। [পর্ব্বত দেখা] হিমালয় পর্বতের বহুসহস্র ফিট্ উচ্চস্থানে অনেক জলচর জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কাল দকল পরিদৃষ্ট হয়। শিবালিক পর্ব্বতশ্রেণীতে অতিকায় কৃর্ণ্মের স্তরী-ভূত অন্তি দৃষ্ট হয়, ইহাতে অমুমান হয় যে, ঐ সকল পর্বতমালা এককালে সমুদ্রতরঙ্গে বিধোত হইত, পরে ভূগর্ভস্থ শক্তিতে উদ্ভত হইয়াছে। পৃথিবীর যত পর্বত আছে, সমস্তই পৃথিবীর আভ্যম্ভরিক শক্তিতে উদ্ভত। হিমালয় পর্বত যে, সমুদ্রতরঙ্গে অবগাহন করিয়া বিরাজ করিত,তাহা কালিদাসের হিমালয়বর্ণনা-পাঠে উপলব্ধি হয়, "পূৰ্ব্বাপরে তোয়নিধী বগাছ স্থিতঃ পৃথিব্যা ইব মানদণ্ডঃ" অর্থাৎ হিমালয় পূর্ব্ব ও পশ্চিমতোয়নিধিতে অব-গাহন করিয়া পৃথিবীর মানদণ্ডের স্থায় অবস্থিত। ভূতাত্ত্বিক পণ্ডিতগণের পরীক্ষায় ইহা স্থির হইয়াছে,হিমালয় পর্বত সমুদ্র-গর্ভে নিহিত ছিল এবং তাঁহারা প্রাচীন মহাদ্বীপের পর্বতসংস্থান দেখিয়া বলেন যে,প্রাচীন মহাদ্বীপের সকল পর্বতই হিমালয়ের শাথাস্বরূপ, পশ্চিমে পর্জুগালদীমান্ত পিরিনিজ শ্রেণী হইতে शृर्त्स जन्हों इं त्यानी शर्गा अवक्षी शर्मा जर्मी इरेनित्क इरे মহাসমুদ্রে অবগাহন করিয়াছে। অথবা কালিদাস হিমালয়কে মানদণ্ড বলিয়াছেন, তাহার প্রকৃষ্ট প্রমাণ স্পষ্টই দেখা ঘাই-তেছে যে, হিমালয়ের স্তরাবলীর সন্নিবেশ হইতে পৃথিবীর বয়স পরিমাণ করিবার স্থবিধা হইয়াছে। হিমালয়গাত্রে আবিষ্ণৃত প্রস্তরীভূত অস্থির অবস্থান হইতে তত্তৎযুগের মৃত্তিকাস্তরের

প্রাচীনতা স্বীকার করিলে স্পষ্টই বোধ হয় যে, ভূবিপ্লবে যুগে যুগে পৃথিবীর জলস্থলভাগের সবিশেষ পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে, তদ্বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই ভূবিপ্লবযুগে হয়ত পর্বতগণ পক্ষবিশিষ্ট ছিল, পরে গোত্রভিৎ কর্তৃক পর্বতকুল ছিন্নপক্ষ হইলে পৃথিবী মানবজাতির আবাদযোগ্যা হইয়াছে।

[ পৃথিবী শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য। ]

ভূশক্র (পুং) ভূবি শক্র ইব। ভূমীক্র, রাজা।
ভূশমী (স্ত্রী) ভূলগা শমী, শাকপার্থিবাদিয়াৎ কর্মধা। লঘুশমী।
ভূশয় (পুং) ভূবি শেতে ইতি ভূ—শীঙ্ (অধিকরণে শেতেঃ।
পা অহা১৫) ইতি অচ্। ১ নকুল ও গোধাদি,বিলশয়,নকুলাদি।
ইহার মাংদের গুণ—গুরু, উষ্ণ, মধুর, স্নিগ্ধ, বায়ুনাশক ও
শুক্রকারক। (রাজব০) ২ বিষ্ণু।

"ভূশরো ভূষণো ভূতির্বিশোকঃ শোকনাশনঃ।" ( মহাভারত বিষ্ণুর সহস্রনাম )

ভূশয্যা (স্ত্রী) ভূরেব শয়া, রূপককর্মধা । ভূমিশয়া। ভূশর্করা (স্ত্রী) ভূবি খ্যাতা শর্করা, শাকপার্থিবাদিদ্বাৎ কর্মধা । কন্দভেদ। (নৈঘণ্টুপ্রকা ।)

ভূশ্র, বঙ্গাধিপতি আদিশ্রের পুত্র। [ শ্রবংশ দেখ।]
ভূশেলু (পুং) ভূবি খ্যাতা শেলুঃ শাকপার্থিবাদিবৎ সমাসঃ।
ভূকর্দারক, চলিত ভূইচালতা। (রাজনি•)

ভূষ, মণ্ডন। চুরাদি ভৈষ পাক্ষে ভাদি পরবৈ সক ।
কেট। লট্ ভূষ মতি-তে। লোট্ ভূষ মতু-তাং। লুঙ্ অবুভূষ ৭-ত। ভাদিপক্ষে—লট্ ভূষতি। লুঙ্ অভূষী । সন্
বু ভূষিষতি। যঙ্বোভূষাতে।

"গুণো ভূষয়তে রূপং শীলং ভূষয়তে কুলন্।

সিদ্ধিভূ ষয়তে বিভাং ভোগো ভূষয়তে ধনন্॥" (বৃদ্ধচাণকা)
ভূষণ (ক্লী) ভূষাতে হনেনেতি ভূষ করণে লাট্। অলফার,
আভরণ, যাহা দ্বারা ভূষিত হওয়া যায়। কচধার্যা, দেহধার্যা,
পরিধেয় ও বিলেপন এই চারিপ্রকার ভূষণ।

"কচধার্য্যং দেহধার্য্যং পরিধেয়ং বিলেপনম্। চতুর্ধাভূষণং প্রাহ্যঃ স্ত্রীণামন্তচ্চ দৈবিকম্॥"

এই চারিপ্রকার ভূষণের অতিরিক্ত স্ত্রীলোকদিগের আরও অন্ত প্রকার ভূষণ আছে,তাহা তাহাদের কেবল সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধক। কালিদাস শকুন্তলায় যথার্থ ই বলিয়াছেন,—স্থন্দর আক্তির সকলই ভূষণস্করণ।

কালিকাপুরাণে দেবতার উদ্দেশে দেয় ভ্যণের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

"ভোগ্যভূষোত্তমং নিত্যং ভূষণানি শৃণুষ মে। কিরীটঞ্চ শিরোরত্বং কুগুলঞ্চ ললাটিকা॥" (ইত্যাদি) (কালিকাপু । ৬৮ অ ।) কিরীট, শিরোরত্ব, কুণ্ডল, নলাটিকা, তালপত্র, হার, ত্রৈবেয়ক, উর্ন্ধিকা,প্রালিকিলা, রত্বস্ত্র, উত্ত্রুপ, ঝক্ষমালিকা, পার্যভোত, নথভোত, অঙ্গলীচ্ছাদক, কুটিলগ্ন, মানবক, মূর্ছতারা, ললন্তিকা, অঙ্গদ, বাহবলগ্ন, শিথাভ্যণ, ইন্ধিকা, প্রাগণ্ডবন্ধ, নাভিপুর, মালিকা, মণ্ডকী,শৃন্ধল, দন্তপুত্র, বর্ণক, উরুস্ত্র, নীরী, মৃষ্টিবন্ধ, পাদাঙ্গদ, হংসক, নৃপুর, ক্রুদ্রণিকা এবং প্রথপট্ট প্রভৃতি ভূষণ দেবীর অভিশন্ন প্রিম। এই সকল ভূষণ অচ্চিত্ত করিয়া দেবতার উদ্দেশে দান করিলে সকল প্রকার অভীষ্ট লাভ হয়।

কিরীট প্রভৃতি মন্তকের ভূষণ মকল স্ক্রণ-নির্ম্মিত, ত্রৈবের হইতে হংসক প্রভৃতি ভূষণ স্ক্রবর্ণ বা রজত-নির্ম্মিত করিয়া দেওরা বিধের। অন্ত ধাতুনির্ম্মিত করে ভূষণপদবাচ্য হয় না। কিন্তু বিশেষ এই যে, সকল প্রকার ভূষণই তার-নির্ম্মিত করিয়া দেওরা যাইতে পারে। কারণ তার সকল স্থলে স্কর্ণসদৃশ। তারে সকল দেবগণ অবস্থিত এই জন্ত তারের ভূষণ ধারণ ও দান বিশেষ উপকারক। মন্ত্র্যাণ আপনার সাধ্যমত ভূষণ সকল নির্মাণ করিবে, কিন্তু গ্রীবার উদ্ধাদেশ কথন রৌপ্যভূষণ ব্যবহার করিবে না। ভূষণসমূহের মধ্যে যাহার যেরপ শক্তি হইবে, তিনি সেই পরিমাণে ভূষণ দান করিবেন। ভূষণ সর্বাদা চতুর্বর্গপ্রাদ, সৌধ্যাদানকারী এবং নিত্যভূষ্টি ও পুষ্টিদারক। অত্রেব দেবতার উদ্দেশে ভূষণ দান যথাশক্তি বিধের। (কালিকাপুত ৬৮৯০)

ভাবপ্রকাশে দিনচর্য্যার স্থলে ভূষণধারণ বিশেষ হিত্তকর বলিয়া অভিহিত হইয়াছে।

"ভূষণং ভূষয়েদঙ্গং যথাযোগ্যবিধানতঃ।

শুচিসৌভাগ্যসন্তোষদায়কং কাঞ্চনং স্মৃতম্ ॥" (ভাবপ্র•)

অন্থলপনের পর যথাযোগ্য বিধানান্ত্রসারে শরীর ভূষিত করা আবগ্রক। কারণ স্বর্ণভূষণ পবিত্রকারক, সোভাগ্যবর্দ্ধক, সন্তোষজনক। রত্বভূষণ গ্রহদোষ ও হঃস্থাবিনাশক। নবগ্রহের দোষশান্তির জন্ম স্বর্ধ্যের মাণিক্য, চল্রের মূক্তা, মঙ্গলের প্রবাল, বুধের মরকতমণি, বুহস্পতির পূপারাগ, গুক্রের হীরক এবং শনির নীলকান্তমণি, রাহ ও কেতুর গোমেদ ও বৈদ্ব্যমণি ইহাদের ভূষণধারণ উপকারক। এই সকল দ্বন্যের ভূষণ ধারণ করিলে আর নবগ্রহের দোষ থাকে না। (ভাবপ্রত)

প্রথমে ভূষণ ধারণ করিতে হুইলে, শুভদিন দেখিয়া ধারণ করা আবশুক ৷ জ্যোভিষে এই দিনের বিষয় এইরপ লিখিত আছে,—পুষ্যা, হস্তা,পুনর্কস্ক, মঘা, অনুরাধা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, উত্তরকল্পনী, উত্তরাধাদা, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী ও চিত্রা-নক্ষত্রে হরিশয়ন ভিন্নকালে, শুভতিথি, শুভকরণ ও শুভ্যোগে ভূষণধারণ প্রশন্ত। অঙ্গনাগণ স্বামীর হিতার্থে উত্তরকত্তনী, উত্তরাধাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, রোহিণী, পুষ্যা, পুনর্বাস্থ্য ও মাদ্রান্দ্র ত্যাগ করিয়া ভূষণ ধারণ করিবে। ইহাতেও চক্র তারা শুদ্ধি দেখাও বিশেষ আবেশুক, কারণ চক্র ও তারা শুদ্ধি থাকিলে যদি কোন দোষ থাকে, তাহা বিনষ্ট হয়। (জ্যোতিঃ- সারসংগ্রহ) (পুং) ভূষয়তি ভক্তবৃন্দমিতি ভূষ্যতে হমেনেতি বা ভূষ-ল্যু বা ল্যুট্। ২ বিষ্ণু। (জারজ ২৩০১৪৯৮০) ত রাজবিশেষ।

"বস্থদ ভাদয়শৈততে রাজানোহর্থরথা ইমেন কিছে আসুরী স্থবিশালশ্চ দণ্ডিভূষণমোমিলাঃ ॥"

( কথাসরিৎসা ৽ ৪৭।১৩ )

ভূষণ, সহাদ্রিবর্ণিত করেজজন রাজা। ( সহাদ্রি• ২৭।৩৪)
ভূষণ, ছিন্দবংশীয় নৃপতিভেদ। চ্যবনকুলজাত বৈরবর্মের পুত্র।
দেবলনামক স্থানে রাজস্ব করিতেন।

ज्ञगटनत, जटनक श्राठीन कवि।

ভূষণভট্ট, ১ গায়ত্রীপদ্ধতিপ্রণেতা। ২ কাদম্বর্গতরার্দ্ধরচয়িতা। ইনি বাণের পুত্র।

ভূষণতা (স্ত্রী) ভূষণতা ভাবঃ তল্-টাপ্। ভূষণতা, ভূষণের ভাষ বা ধর্ম। কে বিভিন্ন ক্রিক

ভূষণেন্দ্রপ্রভ ( পুং ) কিন্নররাজভেদ। ভূষা ( ন্ত্রী ) ভূষ ভাবে অ টাপ্ চ। অলঙ্ক্রিয়া, মণ্ডনক্রিয়া। "দম্পত্যোঃ পর্যাদাৎ প্রীত্যা ভূষাবাদঃ পরিচ্ছদান।"

( ভাগ• এইহাইই )

ভূষিত (ত্রি) ভূষ-জে৷ অলম্তঃ

"ভূঙ্গালীকোকিলকুঙ্ভিবাশনৈঃ প**শু বন্ধ্য** ৷

রৌচনৈভূষিতাং পম্পামস্মাকং স্কুদয়াবিধম্ ॥" (ভট্টি ৬।৭২)

पृ्यु ( वि ) पृ-ग्नू । > ज्वननीन । পर्याग्र—जिक्क्, ज्विजा । १ माधुज्वननीन ।

"ক্ষতিষ্টঞ্চৰ সৰ্পঞ্চ ব্ৰাহ্মণঞ্চ বছক্ৰতম্। নাৰমন্তেত বৈ ভূফুঃ ক্লশানপি কদাচন ॥" (মহ ৪।১৩৫) 'ভূফুঃ ধনায়ুৱাদিনা ৰদ্ধনশীলঃ।' (কুলুক)

ष्ट्रभा ( कि ) ज्य-यथा ज्यमीय, ज्यमार्क ज्यमरामा ।

"অভোত্তশোভাজননাৎ বভূব সাধারণোভূষণভূষ্যভাবঃ।"

দ্বা<sup>ৰ</sup> বিক্লান উপৰি উ<mark>(কুমারসম্ভব ১)৪২ )</mark>

ভূসংস্কার (পুং) ভূবঃ সংশ্বারঃ ৬তথা যজ্ঞাদিতে ভূমিভাগের পরিসমূহন, উপলেপন, রেথাকরণ, পাংশ্বরণ, জলকরণক-অভ্যুক্তণরূপ পঞ্চবিধ সংশ্বার । যজ্জ যেহুলে হয়, তথার প্রথমে পঞ্চলপ্রকার ভূসংস্কার করিতে হয় । তথেরে সেই সংস্কৃত ভূমিতে যজ্ঞ করিতে পারা বার । ভূস্ত ( পুং ) ভ্বঃ পৃথিব্যাঃ স্বতঃ। মঙ্গণগ্ৰহ।

"মহন্বাচ্ছীপ্ৰপিরিধেঃ দপ্তমে ভৃগুভূস্তাে।'' ( স্ব্যাদি• )

২ নরকাস্কর। স্তিয়াং টাপ্। ( স্ত্রী ) ৩ দীতা।
ভূস্তর ( পুং ) ভূবি স্কর ইব। ব্রাহ্মণ। ( ভাগ• ৪।২৬।২৪ )
ভূস্তৃণ (ক্রী) ভূলগ্রং ভূণং ভূবস্থামিতি বা, পারস্করাদিশাং স্কৃট।
ভূজ্ণ, বানপ্রস্থাধাবন্ধীর ইহা ভোজন করিতে নাই।
"বর্জয়েয়ধুমাংসঞ্চ ভৌমানি কবচানি চ।

ভূত্বণং শিগ্রুকঞৈব শ্লেয়াতকফলানি চ॥" (মন্থ ৬।১৪)
ভূত্ব ( ত্রি) ভূবি তিঠতীতি হা-ক। ১ পৃথিবীহিত। ২ মনুযা।
৩ গঞ্পদী। ( বৈছকনি•)

ভূম্পূশ্ (পুং) ভ্বং শৃশতীতি শৃশ-কিন্। মন্থা। (হেম) ভূম্বর্গ (পুং) ভূবি স্বর্গ ইব অমরলোক-ধারণাৎ। স্থমেক্র-পর্বত। (জটাধর)

ভূসেদ (পুং) ঘনাশ বারা বেদবিশেষ, প্রস্তরম্বেদ। (চরক স্ত্রস্থাত ১৪ অ॰) [স্বেদ দেখ।]

ভূ, গারণ। ২ পোষণ। জুহোত্যাদি তভিত সক অনিট।
লট্ বিভর্জি, বিভ্তঃ, বিভ্রতি। বিভ্তে, বিভাতে, বিভ্রত।
লিঙ্ বিভ্রাং, বিভ্রতি। লঙ্ অবিভঃ, অবিভ্তাং অবিভকঃ।
অবিভ্ত। লিট্ বভার, বিভরাককার, বভুব, বজে, বিভরাক্তরে। লুট্ তর্জা। লুঙ্ অভার্ষীং, অভাষ্টাং অভার্তঃ। অভ্ত,
অভ্যতাং, অভ্যত, অভ্টং। সন্ বৃভ্রতি-তে। বিভরিষতি
তে। যঙ্ বেভ্রীয়তে। যঙ্লুক্ বর্জন্তি। দিচ্ ভারয়তি।
লুঙ্ অবীভরং।

স্তু, তরণ। ভাদি ওউর সক অনিট্। লট্ ভরতি তে। লুঙ্ অভার্বীৎ, অভ্ত। লিট্ বভার, বত্রে।

ভুকুংশ (পুং) কুসি-অচ্, কুসো ভাবদীপনং প্যোদরাদিছাৎ সম্ভ শত্বং, ক্রবা কুশো ভাবপ্রকাশ ইন্ধিতজ্ঞাপনং যন্ত, নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্। ক্রকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নটপুরুষ।(অমরটীকা রমানাথ) ভূকুংস (পুং) চুরাদৌ পটপুটেত্যাদি দগুকোক্তঃ কুসির্ভাসার্থঃ, স্ত্রীবেশং ধাররিদ্বা ক্রবঃ কুসমতি পুরুষদ্বমিতি সংজ্ঞাহাহকারভ্র অকারঃ, হুস্বশ্চ বা, কুসি-অচ্, যদ্বা ক্রবা কুংস ইন্ধিতপ্রকাশো যন্ত্র নিপাতনাৎ সম্প্রসারণম্। ক্রকুংশ, স্ত্রীবেশধারী নট পুরুষ।

ভকুটী ( ব্রী ) কুট কোটিল্যে ইতি কুট-ইন্, ক্রবঃ কুটিঃ, কোটিল্যং নিপাতনাং বা সম্প্রদারণম্। ক্রকুটী, ক্রতঙ্গি।

ভূগমাত্রিক (পুং) মৃগমাত্রিক।
ভূগবাণ (ত্রি)> ভূগুসদৃশ। বি দীপামান। (সামণ)
ভূগু (পুং) তপদা ভূজ্যতে পঞ্চতপাদিভির্বেতি ভ্রদ্ধ (প্রথি
ভাদি ভ্রদ্ধাং সম্প্রদারণং সলোপন্ট। উণ্বাহ্ন) ইতি কু,

সম্প্রারণং সলোপঃ ন্যন্ধ্রানিষাং কুষ্ণ, বছা ভ্জ্জতীতি কিপ্, ভৃক্ জালা তয়া সহোৎপন্ন ইতি উ। মুনিবিশেষ। মহাভারতে এইরপ লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ভগবান্ রুদ্র বারণীমূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া এক যজারতান করেন। এই বজ্ঞ দর্শন করিবার জন্ত মূর্ত্তিমান্ তপ, যজ্ঞ, রত, দীক্ষা, দিক্পতিগণের সহিত দিক্ সমুদায়, দেবপত্রী, দেবকা ও দেবজননীগণ সমবেত ইইয়া প্রীতমনে তথায় আগমন করেন। এ সময় রক্ষা বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত ইইয়া প্রজ্ঞালন করেন। এ সময় রক্ষা বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত ইইয়া প্রজ্ঞালন করেন। এ সময় রক্ষা বহির্যজ্ঞে দীক্ষিত ইইয়া প্রজ্ঞালন করেন। দেবকতাগণকে দেথিবামাত্র তাহার রেতঃখলিত ইইল। তথন স্ব্যানেক দেথিবামাত্র তাহার রেতঃখলিত ইইল। তথন স্ব্যানিক করে লারা সেই রেত গ্রহণ করিয়া হতাশনে নিক্ষেপ করিলেন। অনস্তর ভগবান্ প্রজাপতির রেতঃখলন ইইল। তথন তিনি স্বয়ং সেই শুক্র, শ্রম্ব দারা গ্রহণ করিয়া হবনীয় দ্বেরায় আয় মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক অগ্নিতে জাহুভি প্রদান করেন।

অগ্নিতে ব্রন্ধার শুক্র আহত হইলে প্রথমতঃ উহার শিখা হইতে ভৃগু, সধ্ম অঙ্গার হইতে অজিরা এবং নিধ্ম অঙ্গার হইতে কবির উৎপত্তি হয়। এইরূপে ভৃগু প্রভৃতির সৃষ্টি रहेल बाक्र ग्री मृर्डिधाती सरायन यन पन पन पन पन पन पन पन विलितन, आमि এই बद्धत अञ्चीन कतियाष्ट्रि, आमिरे देशत কর্ত্তা, অতএব যে তিনটা পুত্র জন্মিয়াছে উহারা আমারই পুত্র। তথন অগ্নি কহিলেন, "ঐ তিন পুত্র আমাকে আশ্রয় করিয়া আমারই অঙ্গ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, স্থৃতরাং উহারা আমারই অপতা। मशामित कथनह অধিকারী হইতে পারেন না।" অগ্নি ইহা বলিয়া নিরস্ত **रहेल, जगवान् बका विल्लान, আমারই वौ**र्य हाता এই তিন অপত্যের উৎপত্তি হইয়াছে; অতএব ইহারা আমারই সন্তান। কারণ শান্তানুসারে ৰীজবপ্তাই ফলভোগী হইয়া থাকেন। এইরূপে তিনজনে বিবাদ করিতে থাকিলে, দেবগণ মধাস্থ হইয়া এই তিন পুত্র তিন জনকে প্রদান করেন। তেজস্বী ভৃগু মহাদেবের, অঙ্গিরার অগ্নির এবং কবি ব্রনার পুত্ররূপে কল্পিত হন। অতঃপর ক্রমে ভৃগু, অঙ্গিরা ও কবির বংশজাত প্রজাসমূহে জগৎ পরিপূর্ণ হইয়াছে। বারুণীমৃত্তি-थाती **महारा**रतत यक्क इटेरा टैशाता उर्शन दन विनया देंश-দিগের বংশসমুদায়ের নাম বারুণ। কিন্তু ভৃগু হইতে যে বংশ উৎপন্ন হইয়াছে, ঐ বংশ ভার্গব নামে প্রসিদ্ধ।

(ভারত অমুশাসনপ ০৮৫ অ॰)

এই ভৃত্তবংশে পরশুরাম জন্মগ্রহণ করেন। বিষ্ণুপুরাণে লিখিত আছে, ভৃত্ত ব্রহ্মার মানস পুত্র। ইনি দশজন প্রজাপতি মধ্যে একজন প্রজাপতি। দক্ষকভা খ্যাতির লক্ষী এবং ধাতা ও বিধাত্নামে হই পুত্র হয়। মহাত্মা মেরুর আয়তি ও নিয়তি নামী কস্তাদ্বেরে সহিত ঐ হইজনের বিবাহ হয়। ইঁহাদের পুত্র মৃকভূ এবং প্রাণ। ক্রমে ইঁহাদের বংশ বিস্তৃত হইয়া ভার্মবনামে বিখ্যাত হয়। ভৃগু ধয়র্কেদ-বিস্তার প্রবর্ত্তক। (বিষ্ণুপু৽) রামায়ণে লিখিত আছে,— কোন সময়ে অস্তরগণ ভৃগুপত্মীর আশ্রম গ্রহণ করিলে, অম্বর্ননাশার্থ নিক্ষিপ্ত বিষ্ণুর চক্রে ভৃগুপত্মীর মন্তক থণ্ডিত হয়। ইহাতে ভৃগু ভগবান্ বিষ্ণুকে শাপ দেনঃ। এই শাপে ভগবান্ বিষ্ণুরামাবতারে পত্মীবিয়োগ-হঃখ সহু করিয়াছিলেন। ইনি

ভৃগু সপ্তর্ষির মধ্যে একজন, প্রতিদিন তর্পণ করিবার সময় ভৃগুর উদ্দেশে তর্পণ করিতে হয়। ভগবান বিষ্ণু গীতায় বলিয়াছেন, আমি মহর্ষিদিগের মধ্যে ভৃগু। ২ শিবের নামা-স্তর। ইহার বরে সগর রাজা পুত্রলাভ করিয়াছিলেন।

(त्राभाष्य) [ नगत (नथ।]

ত মহাদেব। ৪ শুক্রগ্রহ। (মেদিনী) ৫ সামু। ৬ জমদিগ্র। (হেম) ৭ অরণ্য-কণ্টকব্যাপ্ত গিরিপার্শ্বোচ্চ দেশ, নিরবলম্বন পর্বতাদির পার্শ্ব বেস্থল হইতে পতিত হইলে কোন অবলম্বন থাকে না, তাহাই ভ্গুদেশ, পর্যায়—প্রপাত, অতট, দরদ, পতনস্থান। (শক্ষরত্বাত)

ভৃ গু, সহাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। ( সহা ০ ৩১।৩৪ )
ভৃ গু, জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্বিং। কেশবার্ক, বসন্তরাজ
প্রভৃতি জ্যোতির্গ্রে ইংহার নামোল্লেখ করিয়াছেন। ভার্গবমুহূর্ত্ত, ভার্গবস্থত ও ভৃগুসংহিতা নামে তরামীয় কয়খানি গ্রন্থ
পাওয়া বায়। ২ আয়ুর্বেদিজ জনৈক প্রাচীন ঋষি। ৩ ভৃগু-

ভৃপ্তক (পুং) কুর্মাচক্রের দক্ষিণপার্ষস্থিত দেশভেদ।
(মার্কণ্ডেরপু • ৫৮ অ • )

স্মৃতিনামক জনৈক ধর্ম্মাস্ত্রকার।

ভৃ গুকচ্ছ (ক্লী) নর্মাদার উত্তরতটস্থিত তীর্থক্ষেত্র।
"তং নর্মাদায়াস্তট উত্তরে বলের্যে ঋত্বিজস্তে ভৃগুকচ্ছসংজ্ঞকে।"
(ভাগবত ৮।১৮।২২)

কাশীথণ্ড এই তীর্থের 'ভৃগুকচ্ছ' ও 'ভৃগুকর্ণ' নামক হুইরপ পাঠের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। [ভরোচ দেখ] ভৃগুকেশব (পুং) ভৃগুস্থাপিতঃ কেশবঃ মধ্যপদলোপিক'। কাশীন্তিত ভৃগুস্থাপিত কেশবমূর্ত্তিভেদ। (কাশীথ ০৩০ অ০) ভৃগুক্তের, প্রাচীন তীর্থবিশেষ। ভৃগুক্তেরমাহাম্মো বিস্তৃত বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

ভৃগুজ (পুং) ভূগোর্জায়তে জন-ড। ভার্গব, গুক্রাচার্য্য।

ভূগুতন্য় (পুং) ভূগোস্তনম্বঃ। ভূগুতনম্ম, শুকাচার্য্য। ভূগু-নন্দন এবং ভৃগুস্থতাদিরও ঐ অর্থ। ভূ গুতীর্থ, তীর্থভেদ। ভ গুতুঙ্গ (ক্রী) হিমালয়ন্থিত তীর্থভেদ। "হিমবচ্ছিথরে রম্যে ভৃগুতুঙ্গে নগোত্তমে। নামা ভূগোস্ত শিধরং তস্মাতচ্ছিথরং ভৃগুঃ॥"(ভারত ১।১২৫ জ•) ভূগুদেব, প্রবরাধ্যায়প্রণেতা। ভ গুপতি ( পুং ) ভৃগূণাং তদ্বংশীয়াণাং পতিঃ 🎼 পরশুরাম 🕫 "কেশবগ্নত ভৃগুপতিরূপ! জয় জগদীশ হরে।" (গীতগো॰) ভ গুপ্থ, হিমালয়স্থিত কেদারনাথ তীর্থের সুমীপস্থ তীর্থভেদ। ভূ গুপ্র অবণ (পুং) হিমালয়সন্নিহিত পর্বতবিশেষ। ভৃগুভূমি (পুং) ভার্গবপুত্রভেদ। (হরিবণ ৩ অ০) ভ গুবল্লী (স্ত্রী) ভৃগুণাংধীতা বল্লী। তৈত্তিরীয় উপনিষদের তৃতীয় वही। ভৃগু এই वही अधायन कतियाहित्नन विनया ইহা ভৃগুবল্লী বা ভৃগুবল্ল্যুপনিষদ্ নামে খ্যাত। 💛 ভূগুণাম্পতি (পুং) ভৃগূণাং পতিঃ অলুকস । পরভরাম। ভ গুপ্রিষদ ( জী ) উপনিষ্টেদ। ভ্ শ্বঙ্গিরস্ (পুং) অথর্কবেদের কএকটী স্থক্তের ঋষি। ভृथिक्रिताितम् ( बि ) अथर्त्वत्वनि । ভৃ খীশরতীর্থ ( ফ্রী ) তীর্থভেদ। ( শিবপুরাণ ) ভূঙ্গ (ক্লী) বিভর্তীতি ভূঞ্ ভরণে (ভূঞঃ কিৎ মুট্ চ। উণ্। ১।১২৪ ) ইতি গন্, সচ কিৎ, মুড়াগম । ১ স্বচ্, গুড়ত্বক্। (অমর) ২ অত্রক। (রাজনি•) (পুং) ৩ ভ্রমর। ৪ কলিঞ্জ-পক্ষী। চলিত ফিঙ্গাপাথী বা ভীমরাজ। ইহার মাংসঞ্জণ মধুর, সিগ্ধ, কফ ও শুক্রবর্জন। ৫ বিড্গ। ৬ভূকরাজ। ৭ ভূঙ্গার।৮ ভূঙ্গরোল। চলিত ভীমরুল। ভ ঙ্গক (পুং) ভূঙ্গ-সংজ্ঞায়াং কন্। রাজবাসন পক্ষী, ভূঙ্গরাজপক্ষী, ফিঙা বা ভীমরাজ পাখী। (শব্দরত্বা৽) ভূঙ্গচুল্লী (স্ত্রী) ভূঙ্গাহ্বা। মহারাষ্ট্র—ভ্মরমালি, কলিঙ্গ—উপ্পু-শক। গুণ-কটু, উষ্ণ, তিক্ত, দীপন ও রোচন। (রাজনির্ঘণ্ট) ভূঙ্গজ (ক্লী) ভূঙ্গ ইব জায়তে ইতি জন-ড। অগুরুকার্চ। ভূঙ্গজা ( স্ত্রী ) ভূঙ্গজ-টাপ্। ভার্গী। (রাজনি ) ভূঙ্গিপূর্ণিকা (স্ত্রী) ভূঙ্গ ইব কাষ্ণ্যাৎ ভূঙ্গবর্ণং পর্ণমস্তা ইতি धीय, सार्थ कन् प्रीप् अठ देवक देकात्रश इस्रकः। स्टेन्नमा, চলিত ছোট এলাচ। (শব্দচ ) ভঙ্গব্রিয় (পুং) ধূলীকদম্ব। (রাজনি৽) ভূঙ্গ প্রিয়া (স্ত্রী) ভূঙ্গাণাং প্রিয়া, প্রচুরমধুত্বাৎ। মাধবীলতা। ভূঙ্গবন্ধু (পুং) ১ ভৃঙ্গাণাং বন্ধরিব প্রিয়ত্বাং। ১ কুন্দবৃক্ষ।

२ कम्यवृक्ष । ( देवश्रकनिः)

ভূপ্সমারি (স্ত্রী) কোজণদেশপ্রসিদ্ধ কেবিকা পূপারুক্ষ। ইহার গুণ—মধুর, শীতল, দাহ, পিত্ত, বাতল্লেম্ম এবং ছদ্দিনাশক। (রাজনি৽)

ভূপ্সমূলিক। (স্ত্রী) ভূপত ভূপরাজতেব মূলমতাঃ ক, অজাতি-বচনখাৎ টাপ্, কাপি অত ইছং। ভূপাহ্বা, ত্রমরচ্ছন্নী, চলিত ভ্রমরমালী। (রাজনি॰)

ভূঙ্গমোহিন্ (পুং) ২ চম্পক রুক। ২ স্বর্ণচম্পক। (বৈছকনিও) ভূঙ্গরজ্ব (পুং) ভূঙ্গান্ রঞ্জ্বতীতি অন্তর্ভূতণ্যর্থাদ্ রঞ্জো অচ্, পুষোদরাদিয়াৎ ন লোপঃ। ভূঙ্গরাজ। (ভারপ্রও)

ভূপ্পরজ্ঞস্ (পুং) রজয়তীতি অস্তর্তিণ্যর্থাৎ রঞ্জে (সর্ব্ধাতুভ্যো-হস্ত্বন্ উণ্ ৪।১৮৮) ততো (রজেশ্চ। পা ৬।৪।২৬) ইতি ন লোপঃ, ততো ভূপাণাং রজাঃ রঞ্জকঃ, অথবা ভূপ ইব রুফাবর্ণং রজঃ পরাগো ২ন্ত। ভূপারাজ। (অমরটীকায় ভরত)

ভূঙ্গরা (স্ত্রী) ভূঙ্গরাজ, কেশরাজ। হিন্দী ভাংরা। (রাজনি॰) ভূঙ্গরাজ, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাণ ৩১/৪২)

ভূঙ্গরাজ, স্থনাম প্রদিদ্ধ ক্ষমবর্ণ পিলিবিশেষ। (Dicrurus ater)
এই পাধীর ঠোঁট হইতে পুছাগ্রভাগ পর্যন্ত ঘোর ক্ষমবর্ণ। মধ্যে
মধ্যে ছএকটা ক্ষোজ্জল পালক,দেই ক্ষমবর্ণর শোভা সম্পাদন
করিতেছে। কোন কোন পক্ষীর গাত্রে ছএকটা শ্বেতপালকও
দেখা যায়। শাবকগুলির পাথা ও পুচ্ছ অত্যল্প কটাশে এবং
পাথার নিম্নভাগ সাদা। বিভিন্নস্থানে বাসহেতু এই পক্ষিজাতির আবম্ববিক অনেক বিভিন্নতা ঘটিয়া থাকে।
আফগানস্থান হইতে আসাম ও হিমালম হইতে সিংহল
পর্যন্ত বিস্তার্ণ ভারতসামাজ্যে এবং ব্রহ্ম, চীন, শ্রাম ও কোচিনচীন প্রভৃতি রাজ্যথণ্ডে ইহাদের বাসন্থান আছে। ইহারা শীত
ভাল বাসে, এই জন্ত স্থানবিশেষে শীতকালে ইহাদেরও শুভাগমন হইয়া থাকে। ইহারা সাধারণতঃ ১২ হইতে ১২॥০ ইঞ্চি
লম্বা হয়, তন্মধ্যে পুচ্ছভাগ প্রায় ৭ ইঞ্চি। ঠোঁট, পা ও থাবা
ক্ষ্মবর্ণ ইইলেও চক্ষ্ণোলকের পার্যন্তান লাল হইয়া থাকে।

আফতির বিভিন্নতা দেখিরা পক্ষিতত্ববিদ্গণ ইহাদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিরাছেন। D. ater পক্ষী বাঙ্গালাদেশে—ফিন্সা, ভীমরাজ; পঞ্জাবে —জপাল, কালচিং; দাক্ষিণাত্যে— কোলদা,বোজঙ্গ বা বুচঙ্গ; সিন্ধুপ্রদেশে—কুণিছ,কাল-কোলচি; উংপঃ প্রদেশে—থমপল, তেলগু—যেতি ইস্তা, তামিল—কুড়ি কুরুম, সিংহলী ও তামিল—কুড়ি কুরুমী এচ; ইংরাজীতে Drongo Shrike নামে পরিচিত।

কৃষ্ণবর্ণ দেখিয়া অনেকে ইহাদিগকে 'কাকের রাজা' বলিয়া অভিহিত করেন। পলিগ্রামের মাঠে, বাবলা গাছে ইহাদিগকে সম্ভন্দে বিহার করিতে দেখা যায়। মাঠে চরিয়া বেড়াইলে বা পাছের উপর বসিয়া থাকিলেও তাহারা আপন মনে লেজ নাড়িতে থাকে। ঘানের উপর যা কিছু পোকামাকড় পার, তাহাই ইহারা ভক্ষণ করিয়া ফেলে। কখনও একস্থানে থাকিয়া আহারে প্রবৃত্ত হয় না। একস্থানে এক বা হুইটী পোকা খুটিয়া তৎক্ষণাৎ ইহারা অক্সধানে উভিয়া গিয়া বসে।

ইহারা সাধারণতঃ বৈশাথ হইতে আ্বান্টের মধ্যে ডিম পাড়ে। গাছে নিবিড় পত্রাস্তরালে ইহাদের নীড় লুকান্নিত থাকে। নীড়নির্দ্বাণে ইহারা বিশেষ শিল্পচাতুর্য্য প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রান্ন ৪ হইতে টৌ পর্যাস্ত ডিম্ব প্রসব করিতে দেখা যায়। উহার মধ্যে কতকগুলি নিভাজ সাদা ও অপর কতকগুলি সামন রঙ্গের লালবিল্যুক্ত।

D. longicaudatus বা Indian Ashy Drongo পক্ষী, বাঙ্গালা—নীলফিঙা, লেপ্চা—সহিম-ফো, ভূটান—চেচুম, তামিল—এরাটু-বলন-কুরুবি নামে থ্যাত। ব্রহ্মপুত্রের উত্তর, রাজপুতানা, সিন্ধু, গুজরাত ও হাজারা অঞ্চলে ইহাদের বাস দেখা যায়। ইহাদের ডিম্ব অপেকারুত কুলাকার। এতন্তির তেনা সেরিম প্রদেশ D. nigrescens, সিংহল ও হিমালয়ে D. cærulescens (পেটসাদা ধৌলী), সিংহলে D. leucopygialis (কবুদা-পণিকা) এবং ব্রহ্ম, শ্রাম ও কোচিন রাজ্যে D. leucogenys (মুখনাদা) ও D. ceneraceus নামক ভীমরাজ প্রধানতঃ দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহারা স্থমধুর স্বরে গান করিতে পারে। খ্রামা, ব্লব্ল ও কোকিলের খ্রায় অনেকে ভীমরাজ পুষিয়া থাকে। কেবল যে স্থমিষ্ট স্বরলহরীতে ইহারা মানবের মনস্তাষ্ট করে, তাহা নহে, অপর পক্ষীর সহিত লড়াই করিবার জন্ম অনেকে আদর করিয়া এই পক্ষী রাখে। ব্লব্ল, মোরগ, তিতির প্রভৃতি পক্ষীর খ্রায় ইহারাও লড়াইপটু। ছইটা ভ্রুরাজের পরস্পর লড়াইকে এদেশে 'ফিঙের লড়াই' বলে।

ভূপরাজ, নেত্ররোগাধিকারোক্ত তৈলোষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—তিলতৈল ৪পল, ভূপরাজরস ৪ সের, করু যষ্টিমধু ১ পল, যথানিম্নমে এই তৈল পাক করিতে হইবে। এই তৈলের নস্থা লইলে দৃষ্টিশক্তির বৃদ্ধি এবং দৃষ্টিদোষ নিরাক্ত হয়। একমাস কাল ব্যবহারে বলিপলিতাদি দোষও বিদ্বিত হইয়া থাকে। (ভৈষজ্যরত্বা)

ভূপরাজ ঘৃত, ক্ষুদ্রোগাধিকারে দ্বতৌষধবিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—দ্বৃত ১ সের, ভীমরাজের রস ৪ সের, কলার্থ ময়ূর-পিত্ত ১৬ তোলা। যথা নিরমে এই দ্বৃত পাক করিবে। সপ্তাহ কাল এই দ্বুতের নস্থ গ্রহণ করিলে কেশের অকালপক্তা-দোষ নিবারিত হয়। (ভৈষজ্যরদ্বাত)

ভূঙ্গরাজাদিচুর্ণ, রসায়নাধিকারোক্ত চুর্ণ-ঔষধ্বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—ভূঙ্গরাজচুর্ণ ১ভাগ,তিলতৈক্র ॥০ অর্দ্ধভাগ ও আমলকী ॥০ ভাগ এই কয় দ্রবা উভ্রমরূপ চুর্থ করিয়৷ মিশ্রিত করিবে। পরে চিনি বা ওড়ের অর্পান্যোগে সেবন করিলে জরা ও বিবিধ রোগের শান্তি হয়। ( কৈষ্ডার্জা০)

ভূ স্পরাজ (পুং) ভূপ ইব রাজতে ইতি, ভূপ-রাজ-মচ্। দ্রব্য
ভারেণ ভূপবং কেশকুরাকরণাত্তথাত্বং (Wedelia calendulacea.

বা C. Verbesina)। স্থনামধ্যাত পত্রশাক বিশেষ। ভীমরাজ,

চলিত কেশুরিয়া, হিলী ভাপারা, ভেগরিয়া; মহারাষ্ট্র
পিবল মাকা, তৈলক শুণ্টকলগর চেটু, বম্বে—পিবল ভাংরা।

সংস্কৃত পর্যায়—কেশরাজ, ভূপ, পত্তপ, মার্কর, ভূপান্ব,

কেশরপ্রন, পিতৃপ্রিয়, অলারক, কেশু, কুন্থলবর্জন। ইহার

গুণ—তিক্র, উষ্ণ, চক্ষুর দীপ্তিবর্জক, কেশরপ্রক, কফ-আম
শোও প্রিত্রনাশক। (রাজনিত) ভাবপ্রকাশ মতে পর্যায়—

ভূপরাজ ও মার্কর। গুণ—কটু, তিক্র, রুক্ষ, উষ্ণ, কফ ও

বাতনাশক, কেশের হিতকর, মুকের কোমলতাসম্পাদক,

ক্মি, শ্বায়, কাদ, শোথনাশক; দত্তের দৃঢ়তাকারক, রুসায়ন,

বলকর, কুঠ, নেজ, ও শিরোরোগনাশক। (ভাবপ্রত) ২ পিফি
বিশেষ, ভীমরাজপানী।

"শকুনৈশ্চ বিচিত্রাল্যেঃ কুজভির্বিবিধা গিরঃ।
ভূসরাজৈন্তথা হংগৈদগিত্যুটহর্জলকুকুটেঃ ॥" (ভারত ৩১০৮)।

ু জুমর । এ ধুজভেদ্ধ । ৫ দার্ফাচিম । ( বৈশ্বক্ষি । )

ভূঙ্গরাজক (ুং) ত্রীমরাজ পক্ষী।

ভূঙ্গরিটি (পুং) ভূঞ্গ ইব রটতি ইতি ভূঞ্গ-রট-ইন্, প্যোদরা-দিমাদিকারাগমঃ। শিব-দারপাল। (ভূরিঞ্জ-)

ভ্ স্পরীট (পুং) ভ্রপরিটি পুষোদরাদিছার নাধুঃ। ১ শিবদারপার। (ভূরিপ্রন) ২ লৌহ। (রসত রত)

ভূঙ্গরোল (পুং) ভূগ ইব রৌতি, ভূগ-ক-বাহুলকাৎ ওলচ্ অশু ভূগতুল্যশন্ধবাতথাত্বং। কটিবিশেষ। চলিত ভীমকল্। পথ্যায়— বিষম্বকা, বরোল, তৃণষ্ট্পদ। এই কীট কামড়াইলে অতিশন্ন ষত্রণা হয়; ২৫ বা ৩০টা যদি কামড়ায়, তাহা হইলেপ্রায় মৃত্যু হইয়া থাকে।কটিডেই স্থানে পেয়াজের রস্থ উপকারী।

ভূঙ্গবল্লভ (পুং) ভূঙ্গাপাং বল্লভঃ প্রিমঃ। ধারাকদম, ভূমিকদম। ভূঙ্গবল্লভা (স্ত্রী) ভূঙ্গাণাং বল্লভা ১ ভূমিজম্ব । ব তর্নীপুণ-বুজন। (রাজনি ০)

ভূঞ্গ ব্লক্ষা ( খাং ) ভূঞ্গরাজবৃক্ষ, ভীমরাজ গাছ। ( স্কুঞ্জ ) ভূঞ্জপ্রহুদ্ ( গাং ) ভূঞ্জাগাং স্কুঞ্জদ্ ইব প্রিয়খাং কুন্দপুপার্ক। ভূঞ্জাগাং সোদরস্কল্যান কেশরাজ, চলিত কেশ্বরে। ( ত্রিকা ০ ) ব্লিকা ক্রিক্ত ক্রিক্ত

ভূঙ্গাধিপ (পুং) ভূঙ্গাণামধিপঃ। ১ ভূঙ্গদিগের অধিপতি। ২ ভীমকুল। ক্রিনি একাড্রেক্টেক্টাল ক্রেনি চিল্টেন

"(कालाहरला वित्रमण्डश्वित्रमां अपूर्वेक क्ष्मां स्थाप्त वित्रमण्डश्वित्रमां अपूर्वेक क्ष्मां स्थाप्त वित्रमण्डश्वित्रमां अपूर्वेक क्ष्मां स्थाप्त स्थाप्त क्ष्मां स्थाप्त स्याप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्थाप्त स्य

ভূঙ্গাভীষ্ট (পুং) ভূঙ্গাণাং অভীষ্টঃ প্রিন্নঃ মধুবাছল্যাৎ। আম্র-বৃক্ষ। ( রাজনি• )

ভূঙ্গার (ক্রী) ভ্-ধারণপোষণয়োরিতি (ভূজারশৃলারো উণ্-৩১৩৬) ইতি-আরন্ নিপাতনাং মুম্ গুক্ চ বা ভূঙ্গং জলমিরস্ত্য-নেনেতি ভূজ-ঝ-করণে ঘঞ্। ১ লবজ। ২ স্থবর্ণ। (রাজনি॰) (পুং) ৩ স্থবর্ণনিশ্বিত বারিপাত্র।

"নাত পশ্রামি তে ছত্রং ভূঙ্গারমধবা পুনঃ।" (মার্কপু । ৮২০৩) পর্যায়—কনকালুকা, গুড়ুক, গড়ুক। (শক্রত্বা) ও জল-পাত্রভেদ, চলিত ঝারী।

"রাজ্ঞাংভিষেকপাত্রং যদ্ ভূজার ইতি তন্মতম্। তদপ্তধা তম্ম মানমাক্কতিশ্চাপি চাষ্টধা। সৌবর্ণং রাজতং ভৌমং তাত্রং ক্ষাটিকমের চ। চান্দনং লোহজং শার্জ মেতদপ্তবিধং মতম্॥" (যুক্তিকরতক) যে জলপাত্র ছারা রাজগণের অভিষেক হয়, তাহাকে ভূজার কহে। ইহা সৌবর্গ, রাজত, ভৌম, তাত্র, ক্ষাটিক, চান্দন, লোহজ ও শার্জ এই আটপ্রকার। [রাজ্যাভিষেক দেখ।]

ভূপারক (পুং)ভূপার খার্থে কন্। ভূপার।
ভূপারি (স্ত্রী)ভূপং ভূপবদর্গং ঋচ্ছতীতি ঋ-ইন্। কেবিকঃ
পূপা। (রাজনি৽)

ভূঙ্গারিক। (স্ত্রী) ভূঙ্গ-ঋ-(কন্মণ্যগ্। পা এ২।১) ইতি অণ্ ভূঙ্গার-কন্টাপ্ অত ইত্বং। ঝিলিকা কীট, চলিত ঝিঁ ঝিঁ পোকা। 'ঝিলিকা বিলিকা বর্ষকরী ভূঙ্গারিক। চুলা। (হেম)

ভূঙ্গারী (-স্ত্রী) ভূঙ্গার—গোরাদি বাং গ্রীপ্। বিল্লীকীট। রস্থানে ল করিয়া ভূঙ্গালী পদও হয়।

ভূঙ্গার্ক (পুং) ভূষরাজ বৃক্ষা। (বৈছক্ষিত)
ভূঙ্গাহ্ব(পুং) ভূষমাহ্বয়তে শের্দ্ধতে ইতি আ-ছ্বে-ক। ১ জীবক।
২ ভূষরাজ। (রাজনিশ)

ভূঙ্গ।হবা (স্ত্রী) ভূঙ্গাহব-স্তিয়াং টাপ্। ভ্রমরচ্ছলী। (রাজনি॰) ভূঙ্গি (পুং) বিভর্তীতি ভূ-বাহুলকাৎ গিক্ মুট্ চ। ভূঙ্গী,শিবের দারপালভেদ।

"প্রাপ্তা গণাধিপত্যং জংনামা ভূজিরিতি স্বতঃ।"(বামনপু ১৪৫ অ •)
ভূজিন্ (পুং) ভূজঃ, ভূজবদ্ধনা ২ ছাজীতি ইনি। স্বটবৃদ্ধ।
(রাজনি •)। ২০ শিকের দারপালবিশেষ, পর্যার ভূজোরটি,

चृंक्र त्रीं है, नन, नाज़ी (पर, अश्विविधर, चृक्षति हि। ( जृतिधा ) কালিকাপুরাণে শিবাফুচর ভঙ্গীর বিষয় এইরূপ লিখিত चाह्य,---हेन्द्रामित्मवर्गण जात्रकाञ्चत्रवर्धत्र निमिल महात्मत्वत्र निकंछ उमात नर्ड इरतन छत्ररम धक शूल व्यार्थना करतन, महा-দেব ইহাতে স্বীকৃত হইয়া দেবগণের প্রার্থিত পুত্রের জন্ম উমার শহিত মহাস্থরত ক্রীড়া আরম্ভ করিলেন। দেখিতে দেখিতে ७२ वरमञ्ज कनकारनज जात्र घठीं इहेन। यह ममत्र वस्रधा নিরস্তর কম্পিতা এবং দেবগণ সকলেই অতিশয় আকুল হইলেন। পরে ইন্দ্র দেবগণের সহিত ত্রন্ধার নিকট উপস্থিত इहेबा विनित्ननं,—"बेबानं। मेहार्राद्य खूबठकी पृत्रि नेमल জগৎ আকুলিত ইইয়াছে, বিশেষতঃ আমি অত্যন্ত ভীত হই-য়াছি, কারণ হরগৌরীর সঙ্গমে যে পুত্র উদ্ভূত ইইবে, সেই পুত্র নিশ্চরই আমাকে অতিক্রম করিবে, অতএব তারকাম্বর অপেকাও আমার এই পুত্রের উপর অধিক ভীয় হইয়াছে, আগিনি আমাদিগকে এই মহাভর হইতে উদ্ধার করুন।" ব্রহ্মা তখন ইক্স ও দেবগণের সহিত মহাদেবের নিকট উপস্থিত इरेब्रा ठाँहारके खर्व कंब्रिटें नाशित्ने । मेर्शामव देनवगरभव ন্তবে প্রীত হইয়া উমার নঙ্গ ত্যাগ করিয়া দেবগণের আগমন-কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ইক্স বলিলেন, আপনার মহাস্মরতক্রীড়ায় ममेख जन्द कल्लिंड स्टेट्डिं, ममेख नेपनेपी ଓ मानेपापि কুরপ্রায়, দেবগণ ও দিক্পালগণ নিরন্তর অশান্তি ভোগ করিতৈছেন। অতএব আপনি মহাটমপুন ভ্যাগ করিয়া কেবল মাত্র রতি অবলম্বন করুন। মহাদেব এই কথা শুনিয়া দেবর্গণকে विलान, आभात এই महारेमधून अतु खि आलना मिरात हिराजत জন্ম, ইহা ত্যাগ করিয়া রতিমাত্র অবলম্বন করিলে, উমাগর্ভে পুত্র হইবে না, তাই আমার এইরূপ উত্তম। যাহা হউক, আপ-नारमंत्र आर्थनाञ्चनारंत्र आमि महारेमथून जान कतिनाम। किंड जाननाता अक कार्या करून, जामात्र अरे महारेमधून-প্রস্থত তেজ ধারণ করিতে সমর্থ এইরূপ একজন দেবতাকে আদেশ করুন। তথন দেবগণ অগ্নিকে তেজ ধারণ করিতে विलिल अधि छाशां श्रीकृष्ठ श्रेरलन। छंथन महारंत्र रम्थून-সম্বন্ধীয় স্বকীয় তেজ অগ্নিমধ্যে পরিত্যাগ করিলেন।

অগ্নিতে পরিত্যক্ত মহাদেবের তেজের মধ্যে পরমাণুদ্ধ পরি-মিত তেজ গিরিদান্ততে পতিত হইল, ঐ তেজ পতিত হইবামাত্রই হুইটী পূত্র উৎপন্ন হইল'। সেই পূত্রদ্ধ মধ্যে একটা ভূজ সদৃশ কুষ্ণবর্গ বলিয়া বন্ধা তাহার নাম ভূজী ও অপরটার মাদিতজ্ঞন-দদ্শ অত্যন্ত কুষ্ণবর্গ দেখিয়া 'মহাকাল' নামকরণ করিলেন। শঙ্ক তাহাদের উভদ্ধকে প্রমথাদিগণসমূহ দারা প্রতিপালন করাইলেন, এবং অপর্ণাও তাহাদিগকে বিশেষ যদ্ধ করিয়া বর্দ্ধিত করিলেন। পরে মহাদেব এই হুজনকে গণাধিপতি করিয়া ঘারে নিরোগ করিলেন। (কালিকাপু ৪৫ অ॰)

বামন পুরাণে নিখিত আছে,— অন্ধকাস্থরের সহিত যখন মহাদেবের ঘোরতর বৃদ্ধ হয়, তখন অন্ধক এই যুদ্ধে মুহ্মান হইয়া মহাদেবের উদ্দেশে তাব করেন। আশুতোষ তাবে প্রীত হইয়া তাহাকে এই বর দিয়াছিলেন বে, তুমি পাপবিমুক্ত হইয়া আমার পার্যচর গণপতি ভৃদী হইবে। মহাদেবের এই বর্দে অন্ধক ভৃদ্ধিরণে জন্মগ্রহণ করে। (বামনপুরাণে ৪৪, ৪৫ এবং ৬৭ অধ্যায়) [ভৌতিকতত্ত্ব দেখ।]

क्षिति ( पूरे ) क्षिति । निवहात्रशान कि ।

ভূঙ্গী (জী) ভূঙ্গি-জিয়াং জীষ্। ১ অতিবিষা, চলিত আতইচ। ২ বটীবৃক্ষ। (রাজনিও) ও ভঙ্গা, চলিত ভাং বা সিদি। ৪ তন্নামক মক্ষিকা, চলিত কুমুরিয়া পোকা। ৫ ইক্রগোপকীট।

ভূঞ্জীফল (পুং) ভূঞ্জাঃ অতিবিষয়োঃ ফলমিব ফলং মর্ছ। আন্তাতক বৃক্ষ, চলিত আমড়াগাছ। (রাজনিং)

ভূঙ্গীগৃহ (ক্লী) ভূজ্যাঃ গৃহং আবাসন্থানং। ভীমকলের চাক। কুমিরিয়া পোকার চাক। (বৈত্যকনি॰)

ভূঙ্গীমলয় (পুং) ভারতের প্রাচীন জনপদ ও সেই স্থানবাসী জাতিবিশেষ।

ভূঙ্গীশ (পুং) ভূঙ্গিণো ভূঙ্গের্কা ঈশঃ। মহাদেব। (শন্দরত্না•) ভূঙ্গেরিটি (পুং) ভূঙ্গে ভূঙ্গবিষয়ে রিটতি অভিন্যতীতি ভূঙ্গেরিট্-কর্ত্তরি ই। অলুক্স•। ভূঙ্গী। (ত্তিকা•)

ভূম্বেটা (স্ত্রী)ভূষাণামিষ্টা। ১ ম্বতকুমারী। ২ ভাগী। ৩ তরণী। ৪ কাকজমু। (রাজনি•)

ভূজ, ভৰ্জন, ভাজা, পাকভেদ। ভ্ৰাদি° আত্মনে সক্ত সেই। নট্ ভৰ্জতে। নোট ভৰ্জতাং। নুঙ্ অভৰ্জিষ্ট।

ভূজায়ন (পুং) গোতপ্রবরভেদ।

ভূজ্জন (পুং) ভূজাতে তণুলাদয়োহশিদিতি ভ্ৰন্জ (ভূ স্ব-ধ্-ভ্ৰস্জিভ্যশ্ছলাস। উণ্২।৮০) ইতি কুল্ন। অম্বীষ, ভূজনপাত্ৰ, চলিত ভাজনা-খোলা। (উজ্জ্ল)

ভূণীয়, কোধা ভ্ৰাদি আত্মন সক সেই। লট্ ভ্ৰীয়তে। লুঙ্ অভ্ৰীয়িষ্ট।

ভূ কি কা (স্ত্রী) ভিরিণ্টিকা প্রোদরাদিখাৎ দাধু:। খেত ওলা। ভূ গু (স্ত্রী) বীচি, ভরঙ্গ। (হারাবলী)

ভূত ( ত্রি ) ভূ-ক্ত। ১ পুষ্ট, বেতনাদি দ্বারা প্রতিপাদিত।
২ দাসভেদ। "উত্তমন্ত্রায়ুধীয়ো বো মধ্যমন্ত কুষীবলঃ।
অধমো ভারবাহী স্তাদিতোবং ত্রিবিধো ভূতঃ॥"( মিতাকরা )
ভাবে ক্রা। ( ক্লী ) ও ভ্রণ। ৪ ভ্রণীয়া।

ভূতক (পুং) ত্রিয়তে ইতি ভূ কর্মণি জ, ততঃ সার্থে ক্রু,

যদা ভূতেন বেতনেন উপজীবতীতি কন্। বেতনোপজীবী কর্মাকর্ত্তা, যাহারা চাকুরী করিয়া জীবিকা নির্বাহ করে। পর্যায়—ভূতিভূজ, কর্মাকর, বৈতনিক। (অমর)

"ভৃতকাধ্যাপকো য\*চ ভৃতকাধ্যাপিতস্তথা।" (মহ ৩১৫৬)
ভৃতি (স্ত্রী) ত্রিয়তেখনেয়েতি ভ্-ক্তিন্। ১ বেতন। ২ মূল্য।
০ ভরণ। ৪ পোষণ। (মেদিনী)

"कानगानः विधा ८ छत्रः ठाक्तः त्रोत्रक मावनम्।

ভৃতিদানে সদা সৌরং চাক্রং কৌসীদবুদ্ধিয়ু ॥" (শুক্রনীতি) সৌর, চাক্র ও সাবন এই তিন প্রকার সময় নিরূপিত আছে, তাহার মধ্যে বেতনবিষয়ে সৌর মাসই বিহিত হইয়াছে। স্থর্যের একরাশি হইতে অন্ত রাশি পর্যাস্ত গমন-কালই সৌর মাস।

ভৃতিক। (স্ত্রা) বেতন। (দিব্যাবদান ৩০৩৩০)
ভৃতিভুজ (পুং) ভূতা। ভূঙ্জে, উপজীবতীতার্থঃ, ভুজ্
কর্ত্তরি কিপ্। ভূতক, বেতনোপজীবী, ভূতা।

স্ক্র (পুং) ভ্রিতে ইতি ভূ-(ভূঞোংসংজ্ঞারাম্। পা অসাসসং) ইতি ক্যপ (হ্রস্থা পিতিকৃতি তুক্। পা ভাসাবস) ইতি তুক্। দাদ। পর্যায়—পরিকর্মা, পরিচর, সহায়, পরি-চারক, প্রেষ্য, উপস্থাতা, দেবক, অভিষব, অমুগ।

"ভূত্যা বছবিধা জেয়া উত্তমাধমমধ্যমাঃ।
নিমোক্তব্যা যথার্থেরু ত্রিবিধেম্বেক কর্মস্থ ॥
ভূত্যপরীক্ষণং বক্ষ্যে যশু যশু হি রো গুণঃ।
তমিমং সংপ্রবক্যামি যদ্যদা কথিতানি চ ॥

যথা চতুর্ভিঃ কনকং পরীক্ষাতে তুলাঘর্ষণচ্ছেদনতাপনেন।
তথা চতুর্ভিভূতকঃ পরীক্ষাতে শ্রুতেন শীলেন কুলেন কর্মণা॥"
(গরুজ্পু৽ ১১২ অ॰) বেতনগ্রাহী কর্মকারকমাত্রই ভূতা।
ভূতা তিন প্রকার—উত্তম, মধ্যম ও অধ্যা। গুণাগুণ
বিবেচনা করিয়া ভূতা রাখিতে হয়। বেরূপ স্থবর্ণ তুলা,
ঘর্ষণ, ছেদন ও তাপন দারা পরীক্ষা করা হয়, তক্রপ ভূতাও
শাস্তজ্ঞান, শীল, কুল ও কর্ম এই চারি প্রকার গুণ দেখিয়া
পরীক্ষা করা বিধেয়।

কিরপ গুণসম্পন্ন হইলে তাহাকে কোন্ প্রকার কার্য্য দেওরা যাইতে পারে, গারুড়ে তাহার বিষয় এইরপ আলোচিত হইরাছে। কুল, শাল ও সকলগুণযুক্ত, সত্যধর্মপরায়ণ এবং স্থরপ ব্যক্তি রাজ্যাধ্যক্ষ; মূল্য এবং রূপপরীক্ষা করিতে সমর্থ হইলে রত্নপরীক্ষক; যিনি বলাবলজ্ঞানে বিশেষ দক্ষ, তাঁহাকে সেনাপতি, যিনি ইন্ধিত ও আকার দেখিয়া সকল তত্ত্ব অবগত হইতে সমর্থ এবং বলবান্ প্রিয়দর্শন ও প্রমাদশৃশ্র তিনি প্রতী-হার। যিনি মেধারী, বাক্পটু, প্রাক্ত, সত্যবাদী, জিতেন্দ্রিয়, সর্বন্দাস্কিট্র এবং সাধুপ্রকৃতি তিনি লেখক; যিনি বুদ্ধিমান, পর- চিত্তোপলক্ষক, ক্রুর এবং যথোজবাদী তিনিই দৃত; সকল শাস্ত্রতত্ত্ত, জিতেন্ত্রিয় এবং শোর্য ও বীর্যাশালী তিনি ধনাধ্যক্ষ; যিনি সত্যবাদী, আচারপূত ও শাস্ত্রদর্শী, তিনি স্পকার; যিনি সমগ্র আয়ুর্কেদ অধ্যয়ন করিয়াছেন, প্রিয়দর্শন এবং উত্তম-স্বভাব তিনিই বৈচ্চ; যিনি বেদবেদাস্তাদি সকল শাস্ত্রপারদর্শী, জপ ও হোমপরায়ণ এবং সর্কাদা আশীর্কাদ-দানে মঙ্গলবিধায়ক হন, তিনিই রাজপুরোহিত।

পূর্বোক্তরূপ রূপগুণসম্পন্ন ব্যক্তিকেই রাজা কর্ম প্রদান করিবেন। নিয়মিতরূপে উহাদিগকে বেতন দেওয়া আবশুক। যিনি ধেরূপ উপযুক্ত, তাহাকে সেইরূপ বেতন দিবেন। কথন বেতনের শঠতা করিবেন না। (গরুড়পু•১১২ম)

"ভূত্যং পরীক্ষয়েরিত্যং বিশ্বাস্তং বিশ্বদেৎ সদা।
নৈব জাতির্ন চ কুলং কেবলং লক্ষমেদপি॥
কর্মশীলগুণাঃ পূজ্যান্তথা জাতিকুলে ন হি।
ন জাত্যা ন কুলেনৈব শ্রেষ্ঠত্বং প্রতিপ্রতে॥" ইত্যাদি।
( শুক্রনীতি ২ অ ১ )

শুক্রনীতিতে ভূত্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে— যত্বের সহিত ভূত্যের পরীক্ষা করিতে হইবে। ভূত্যের কেবলমাত্র জাতি বা কুল পরীক্ষণীয় নহে; তাহার কর্ম ও স্বভাব পরীক্ষা করা বিধেয়। বিবাহাদি কার্য্যেই কেবল জাতিকুল দেখিতে হয়। ভূত্য জাতি বা কুল দারা শ্রেষ্ঠত প্রাপ্ত হয় না, তাহার একমাত্র কার্য্যকুশলতা ও স্বভাব দারাই ञान त्रीय श्रेया थारक। ভূতা স্থশীল ও नित्रलम श्रेया প্রভুর কর্ম্ম সম্পন্ন করিবে। আপনার কার্য্য যেরূপ যত্ন করিয়া করিতে হয়, প্রভুর কার্য্য তাহা অপেক্ষা চতুগুণি যত্ন করিয়া করা অবশ্রকর্ত্তর্য। ভূত্য সর্কান্ পরিতুষ্ট, মৃহভাষী, कार्यामक, ७ ि এবং , পরের উপকারে কুশল ও অপকার-পরাজ্ব হইবে; সংকার্য্যে অদীর্ঘস্ত্রী এবং অসংকার্য্যে দীর্ঘস্ত্রী হইবে, অর্থাৎ প্রভূ যদি কোন সৎকার্য্যের আদেশ করেন, ভূত্য তৎক্ষণাৎ তাহা সম্পন্ন করিবে এবং যদি কোন অসংকার্য্যের আদেশ করেন, তাহা হইলে উহা যত বিলম্ব করিয়া করা সম্ভব হয়, তাহা করা আবশুক।

অসদ্ভৃত্য-লক্ষণ—শঠ, কাতর, লুরু, সমক্ষে প্রিয়বাদী, মন্ত, ব্যসন্থৃক্ত, আর্ত্ত, বাহারা উৎকোচ গ্রহণ করে, পরিদেবী (পাশাদি ক্রীড়াকারী), নান্তিক, দান্তিক, অসত্য-বাদী, অস্মাকারী, অপমানকারক, অসদ্বাক্য দারা মর্ম্ম-পীড়ক, শক্রর সেবক ও অধার্ম্মিক এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ভৃত্য নিদ্নীয়। ইহাদিগকে নিদ্দিত ভৃত্য কহে।

ভূত্য রাত্রির পশ্চিম ঘামে উঠিয়া গৃহকার্য্যাদির বিষয়

চিন্তা করিয়া প্রাতঃকৃত্যাদির অনুষ্ঠান করিবে। দেড় মুহুর্ত **অ**র্থাৎ প্রায় তিন দণ্ড সমন্ত্রের মধ্যে নিজের কার্য্য সমাপন করিয়া কর্মক্ষেত্রে যাইবে। তথায় ঘাইয়া বিশেষ মনোঘোগের সহিত প্রভুর কার্য্য সম্পাদন করিবে। ভৃত্য সর্বাদা অমুদ্ধত-বেশে এবং প্রভুর নিকট প্রাঞ্জলি হইয়া থাকিবে। যিনি যে কার্যো নিযুক্ত হইবেন, তিনি ষত্নের সহিত সেই কার্য্য শেষ করিয়া তবে অন্ত কার্য্য করিবেন। কোনও ব্যক্তির উপর অস্মা ভত্যের বিশেষ অনিষ্ঠকারক। প্রভার রহস্ত বিষয় কথন প্রকাশ করিবে না। প্রভুর প্রতি বিদ্বেষ বা বিনাশ কখন মনেও চিন্তা করিতে নাই। ভূত্য যদি অপ্রধান থাকে, এবং উত্তমরূপে প্রভুর দেবা করে, তাহা হইলে সময়ে ঐ ভূত্য প্রধান रह, এবং यिनि अधान ছिल्नन, जिनि यिन श्रीह्रकार्या অবহেলা করেন, তাহাহইলে তিনিও সময়ে অপ্রধান হন। "মপ্রধানঃ প্রধানঃ স্থাৎ কালে চাত্যন্তদেবনাং। প্রধানো ২প্যপ্রধানঃ স্থাৎ সেবাল্ফাদিনা যতঃ॥ নিত্যং সংসেবনরতো ভূত্যো রাজ্ঞঃ প্রিয়ো ভবেৎ। স্বসাধিকারকার্য্যং বৎ দ্রাক্ কুর্যাাৎ স্ক্রমনা যতঃ ॥"(শুক্র• ২অ০)

অগ্নিপুরাণে ভূত্যের কর্ত্তব্যের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে, ভূত্য শিষ্যের ভাষ প্রভূর আজা পালন করিবে, কখনও তাহার অনুকৃল প্রিয়বাক্য প্রয়োগ বাক্য লজ্মন করিবে না। করিবে, হিতবাক্য অপ্রিয় হইলেও নির্জ্জনে কহিবে। কথনও বিভ্হরণ বা কদাচ প্রভুর অবমাননা করিবে না। প্রভুর ভার বেশভূষাধারণ ভূত্যের পক্ষে নিষিদ্ধ। প্রভুর গুহু বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিবে না। প্রভু অন্ত ব্যক্তিকে কোন কার্য্যের আদেশ করিলে ভূত্য তৎক্ষণাৎ নিজে সেইকার্য্য সম্পাদন করিবে। স্বামিদত বস্তু, অলঙ্কার ও রত্ব সর্বাদা ধারণ कत्रित्व। जानिष्ठे ना श्रेटल घात्र अत्वन कत्रित्व ना । अजुत সমক্ষে কথন অযোগ্য স্থানে উপবেশন করিবে না। জুন্তা,নিষ্ঠীবন, হান্ত, কোপ, অকুটা উদ্গার প্রভৃতি প্রভূদমীপে বর্জনীয়। শঠতা, নাস্তিকতা, ক্ষুদ্রতা ও চাপল্য প্রভৃতি দোষ রাজদেবা-কালে পরিত্যাগ করা বিধেয়। ভূত্য প্রভুর সর্বাদা মনঃপ্রীতি-কর বিষয়ের অনুষ্ঠান করিবে। তাহার বিরক্তি ত্যাগ করিয়া সর্বাদা অনুরাগ সহকারে কার্য্য করা বিধেয়। তাহাকে জিজ্ঞাসা না করিলে কোন বিষয়ে কথা কহিবে না। কেবল আপংকালে প্রভুর হিতের জন্ত ইহার বিপরীত অনুষ্ঠান বিশেষ দোষাবহ নহে। কোন গুহুবিষয়ে আদেশ করিলে তাহাতে কোনরূপ সন্দেহ বা ভয় করিবে না। এই সকল লক্ষণাক্রান্ত ভূত্যই সদ্-ভূত্য। ইহার বিপরীত আচরণকারী কুভূত্য।(অগ্নিপু• ২২১ অ:) ভুতা (স্ত্রী) ত্রিয়তে ২নয়া তরণমিতি বা ভূ (সংজ্ঞায়াং সম জনিসদ্ নিপত্মনবিদ্যুঞ্ শীঙ ভূঞিণ:। পা এ০১৯) ইতি ক্যপ্ ব্রিয়াং টাপ্। বেতন, ভরণক্রিয়া।

স্ত্তা (স্ত্রী) স্থাস ভাব: তল্-টাপ্। ভ্তাের ভাব বা ধর্ম, ভ্তাের কার্য্য, ভ্তাম্ব।

ভূত্রিম (ত্রি) ভরণাজ্জাতঃ ভূ-ত্রিমপ্। ভরণ হইতে জাত।
ভূমি (পুং) ভ্রমতি ভ্রাম্যাতি বেতি ভ্রম্ ভ্রমেঃ (সংপ্রসারণঞ্চ।
উণ্ ৪।১২০) ইতি ইন্ কিং, সম্প্রসারণঞ্চ। ১ বায়ুবিশেষ, ঘূর্ণা
বাতাস। ২ জলাদি ভ্রমণ। (উ্জ্জল) (ত্রি) ০ কর্ম্ম-নির্বাহক
"আপিঃ পিতা প্রমতিঃ সোম্যানাং ভূমিরস্থাষি" (ঋক্ ১।০১।১৬)
ভূমিত্রামকঃ কর্মনির্বাহক ইত্যর্থঃ' (সায়ণ) ৪ ভ্রমণশীল।
"ইমা উবাং ভূময়ো মন্ত্রমানা" (ঋক্ ৩)৬২।১)

'ভূমরঃ ভ্রমণশীলাঃ' ( সারণ ) ( স্ত্রা ) ধ্বীণাবিশেষ। "ভূমিং ধমস্তো অপগা অবৃহত" ( ঋক ২।৩৪।> )

'ভূম্যাখ্যঃ বীণাবিশেষস্তং ধমস্তো বাদয়স্তো' ( সায়ণ )

ভূম্যশ্ব (পুং) ভূমর ইব অখাঃ বস্তা। ঋষিভেদ। তম্ত পুত্রঃ অণ্, ভার্মাধ, তদপত্য। (নিঘণ্টু ৯।৪)

ভূশ, অধংপতন। দিবাদি পরসৈ অক দেট্। লট্ ভ্শত। লোট্ ভূশত্ । লুঙ্ অভশীং, ইদিং অভ্শং। লিট্ বভর্শ। ভূশ (ক্লী) ভূশ্যতি প্রাচুর্যোণ ৰর্ত্তে ইতি ভূশ্-ক। ১ অতিশয়, অত্যস্ত (ত্রি) ২ অতিশয়যুক্ত।

"ভূশমারাধনে যত্তঃ স্বারাধ্যস্ত মরুত্বতঃ।'' (ভারবি ১১।৪৬)
ভূশক, শকবংশীয় নৃপতিভেদ। উঃ পঃ প্রদেশের বিজনোর
জেলায় তলামাঞ্চিত মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

ভূশজ্জন ( পুং) নাসারোগভেদ। ইহার লক্ষণ—তীক্ষ ভ্রাণো-প্যোগাদি দারা নাসিকার তরুণান্থি বিঘটিত হইলে বায়ু কুদ্ধ হইয়া এই রোগ উৎপন্ন হয়।\*

ভূশপত্রিকা (জী) মহানীলী। (রাজনি॰)

ভূশৎ (পুংস্ত্রী) পাষাণ। (শব্দর্ত্রা৽)

ভূশমৃ (অব্য॰) ভূশ—বাহুলকাৎ ক্ষু, মান্তমব্যয়ম্। ১ মুহ, বারংবার। ২ শোভন। (শক্রপ্রা॰)

ভূশাদি (পুং) ভূশ-আদি করিয়া পাণিস্থ্যক্ত শব্দগণ। যথা,—
ভূশ, শীদ্র, চপল, মন্দ, পণ্ডিত, উৎস্কক, স্থমন্দ, ছ্ম নদ্,
অভিমন্দ, উন্মনদ্, রহদ, রোহৎ, বেহৎ, ভূপৎ, শব্ধৎ, ভ্রমৎ,
বেহৎ, শুচিদ্, শুচিবর্চদ্, অস্তরবর্চদ্, ওজদ্, স্থরজদ্, অর-

 <sup>&</sup>quot;তীক্ষদ্রাণোপযোগার্করশ্বিস্থত্রত্বাদিভিঃ।
 বাতকোপিভিরত্বৈর্কা নাসিকাতকণাস্থনি ॥
 বিষট্রিতে হনিলঃ কুদ্ধো ক্লদ্ধঃ শৃক্ষাটকং ব্রজেৎ।
 নিবৃত্তঃ কুক্লতেহত্যর্থং ক্লবধুং স ভূশক্রবঃ ॥"(বাভট উ০ ১১৯০)

জস্। চ্বির অর্থে ভৃশাদিগণের উত্তর কাঙ্হয়। কাঙ্ প্রতায় হইলে পরে উহা ধাতু হয়, ভৃশ-কাঙ, ভৃশায়, লট্ ভৃশা-য়তে। ইত্যাদি। (পাণিনি)

ভূ **ফ** ( ত্রি ) ভ্রদ্জ-ক্ত। জলোপসেক ব্যতীত বালুকা বা অগ্নি সংযোগ দারা পক্ষ, চলিত ভাজা।

ভূ ফ্টকার (পুং) ভূঞ্জাবালা। যাহার ছোলা, কলাই প্রভৃতি ভাজিয়া বিক্রয় করে।

ভূষ্টকুল থ (পুং) ভর্জিতকুলখক, চলিত ভাজা কুর্তি কলায়। জ্বাবস্থায় অত্যস্ত ঘাম হইতে থাকিলে ইহা সেবন ক্রিলে ঘাম দূর হয়। (সারকৌ )

ভূ ষ্টচণক (পুং) ভজিত চণক, ভাজা ছোলা। মহারাষ্ট্র—
ফুটাভূংজা, কলিন্ধ— হুকুকড়ল। ইহার গুণ—ক্রচিকর, বাতনাশক,রক্তের দোষজনক, উষ্ণবীর্য্য, লঘু, কফ ও শৈত্যনাশক।
(রাজনি•)

ভ্ ফীতণ্ডুল (পুং) ভৰ্জিত তণ্ডুল, দিদ্ধচাউল বা চাউলভাজা। "মুগদ্ধিঃ কফহা ক্লমঃ পিত্তলো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ।" (রাজনি )

ভ্ষত পুলান (ক্লী) ভৰ্জিত তণ্ড্ৰের অন্ন, দিন চাউলের ভাত। চালভাজা, মৃড়ি। ইহা লঘুও অগ্নিপ্রদীপক। "ভৃষ্টত পুলজং চানং লঘুবহ্নিপ্রদীপনম্।" (রাজনি৽)

ভূ ফীমৎস্তা (পুং) ভৰ্জিত মৎস্য, ভাজা মাছ।

ভূ ফ মাংস (ক্রী) দ্বতাদি দারা ভজ্জিত মাংস, ভাজা মাংস, ইহার গুণ বিদাহী এবং রক্ত ও বাতাদি দোষজনক। (ভাবপ্রুণ) ভূ ফ মুৎ (ক্রী) অগ্নিভজ্জ ন দারা দগ্ধ মৃত্তিকা, চলিত পোড়া-মাটী। স্ত্রীলোকেরা গর্ভাবস্থায় এই মাটী অতিশয় ভাল বামে। ভূফ ফ ব (পুং) ভূষ্টশ্চাসৌ ঘবশ্চেতি। ভজ্জ নবিশিষ্ট ঘব, যব ভাজা, পর্য্যায় ধানা, বাট্টক। ভাজা যব, সাতু। ২ চিপি-টক, চিড়ে। (পর্য্যায়মুণ)

ভৃষ্ট†র (ক্লী) ভৃষ্টং অনং। ভৃষ্টতভূল, চলিত মুড়ি, পর্য্যায়—
কুহর, ন্যাট্যা। (শন্দচ০)

ভূপ্তি (স্ত্রী) অস্জ-ভাবে জিন্। ১ ভৰ্জন। ২ শৃহ্যবাটিকা। (মেদিনী)

ভৃষ্টিমৎ (ত্রি) ভৃষ্টি অন্তার্থে মতুপ্। অত্রিযুক্ত বজ্ঞ, বজ্ঞ অষ্টাশ্রিযুক্ত।

"বৃত্ত যদ্ ভৃষ্টিমতা বধেন নি ছমিজ ।'' (ঋক্ ১।৫২।১৫) 'ভৃষ্টিমতা লংশরতি শক্রনিতি ভৃষ্টিরশ্রিঃ তদ্বতা বধেন হনন-সাধনেন বজেণ, বজো বা এষ যজপঃ সোহষ্টাশ্রিঃ কর্ত্তব্যঃ' (সায়ণ) (পুং) ২ ঋষিভেদ।

ভ ১ ভর্জন। ২ ভর্পন। ৩ ভরণ। ক্যাদি পরস্মৈ সক -সেট্। লট্ ভূণাতি। লোট্ ভূণাতু। লিট্ বভার, বভরতুঃ, লুট্ ভরিতা, ভরীতা। লুঙ্ অভারীৎ সন্ বভূর্যাতি। যঙ্ বেলীয়তে। যঙ্ লুক্ বর্ভর্তি। ণিচ্ ভারয়তি। লুঙ্ অবীভরং।

ভেঁউ চান (দেশজ) মুখবিকৃতিকরণ। স্বীয় মুথে ভিন্ন প্রকৃতির সদৃশীকরণ।

ভেঁপু (দেশজ) বালকদিগের বাজাইবার ছোট বাঁশী। বাঙ্গালায় রথষাত্রাদিনে তালপত্রনির্মিত ভেঁপু বাজান বালকদিগের উৎসবমধ্যে গণ্য।

ভেক (পুং) বিভেতি ইতি ভী-(ইন্ ভীকাপাশল্যতীতি। উণ্
৩৪৩) ইতি কন্। জন্ত বিশেষ, চলিত ব্যাও। পর্য্যায় মন্ত্রক,
বর্ষাভূ, শালুর, প্লব, দহর্র রৃষ্টিভূ, সালুর, প্লবঙ্গম, ব্যাঙ্গ,
প্লবগ, শল্ল, নন্দন, গূঢ়বর্চ্চা, অজিহ্ব, জিন্সমোহন,
নন্দক, কতালয়, রেক, মণ্ড, হরি, লুলুক, শালুক,
কটুরব। ইহার মাংসপ্তণ স্থাবলকর, শ্রম, তৃষ্ণা, দাহ,
প্রমেহ, ক্ষয়, কুষ্ঠ ও ছদ্দিনাশক। (রাজনি॰) ২ ক্ষাত্র।
(রসচিন্তা॰) ৩ মেঘ।

"সংবৃণ্তে হজীমূদধিনিদাঘনছো ন ভেকমপি।"

্ আর্য্যাসপ্তশতী ৪৫১ )

ভেক, স্থনাম-প্রসিদ্ধ উভচর জীববিশেষ (Frog)। বাঙ্গালায় ব্যাঙ্ নামে অভিহিত। ভেকতত্ত্বর আলোচনা দারা প্রাণিবিদ্গণ ইহাদিগকে জল ও স্থলচর সরীস্পের Amphibious reptiles মধ্যে গণ্য করিয়াছেন। এতন্মধ্যে পুছেহীন Anourous ও সপুছে wrodèles ভেদে বিভাগ করিয়া তাঁহারা ভেকজাতিকে প্রথমোক্ত শ্রেণিমধ্যে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

ভারত, সিংহল, চীন, ত্রহ্ম, আমেরিকা ও যুরোপের নানা স্থানে ভেকজাতির বাস দেখা যায়। তাহাদের বিভিন্ন শ্রেণীর নাম পাওয়া হস্কর। ফরাসীভাষায়—Grenouille, জর্মাণ—Frosch, ইতালীয়—Ranocchia, স্পেনীয়—Rana, ইংরাজী—Frog ও লাটিন—Batrachia salicuta নামে ভেকগণ পরিচিত, কিন্তু স্ব্বত্রই ভেকবংশের আকৃতিগত প্রভেদ আছে।

আকৃতিগত বিভিন্নতা ও বিভিন্ন স্থানে অস্থিসমাবেশের বিপর্য্যর লক্ষ করিয়া প্রাণিবিদ্গণ ভেকজাতির মধ্যে তিনটী স্বতন্ত্র থাক নির্দ্দিষ্ট করিয়া রাথিয়াছেন। উক্ত তিন থাকের শ্রোণীফলকাস্থিসমূহের ossa ilii ও os innominata দৈর্ঘ্য, বিস্থৃতি ও সঙ্কোচাবস্থা হইতে ইহাদের পার্থক্য নির্দ্ধারিত হইয়া থাকে। ১ Rana বা জলবিহারী ভেকগণ অস্মদেশীয় সোণা ব্যাঙের (Rana palutris) সদৃশ। ইহাদের মুখ ছুঁচাল, চক্ষুদ্ম করোটির পার্থদেশে উচ্চভাবে সংস্থিত, শ্রোণীসন্ধান হইতে

পশ্চাৎ পদতল পর্যান্ত ৪টা সদ্ধিয়ান আছে, সন্মুখের পদন্বর মন্ত্র্যান্তরের আর এছিএর-সমন্তিত, সন্মুখের পদে ৪টা ও পশ্চাং পদে ৫টা অঙ্গুলী আছে। পশ্চাংপদের অঙ্গুলিগুলি হংসের আর চর্মান্তর দানি আছে। ২ Tree Frogs বা Hyla bicolor দেখিতে কতকাংশে আমাদের দেশের—আসাপা-বেঙ্গের আর । ইহারা বৃক্ষাদি ও দেউলপ্রাচীর প্রভৃতিতে উঠিতে সমর্থ। বাঙ্গালার আসাপাগুলি খেতকার ও ক্ষুদ্রাকার, দেখিলে ভিন্ন জাতীর জীব বলিয়া অনুমিত হয়। দক্ষিণ আমেরিকার Hyla bicolor গুলির Oxyrbynohus bicolor প্রোণীফলকান্থি অপেক্ষাক্কত ক্ষুদ্রাকার। ইহারা বভাবত:ই ক্ষাকার, সন্মুথ ও পশ্চাৎপদের অঙ্গুলির অগ্রভাগে গোলাকার মাংসপিওবিলম্বিত। ও কোলাব্যাওশ্রেণির মধ্যে যাহাদের শ্রোণীফলকান্থি ক্ষুদ্র (Bufo vulgaris) তাহারা Bufo এবং যাহাদের ঐ অন্থি ক্ষুদ্রাকার হইলেও প্রশন্ত তাহারা (Pipa monstrata) Pipa সংজ্ঞার অভিহিত হইয়াচে।

ু সাধারণ ভেকজাতির নিম্ন-চোয়ালে দন্ত নাই। কিন্তু আমেরিকার Ceratophyrs granosa শাখার দন্তহালিভ হন-অস্থিতী এরপ ভাবে সমুরত যে তাহাই সকল সময়ে দত্তের কার্য্য করিয়া থাকে। Bufonidæ শ্রেণির আদৌ দত্ত দৃষ্ট হয় না. কিন্তু Hyladactylus শাখার নাদা-ফলকান্থিতে এবং Sclerophrys শ্রেণির ভেকদিগের উচ্চ ও নিমহনৃতে দস্ত-রাজি বিরাজিত দেখা যায়। গুলাধঃকরণকালে তাহারা ঐ দস্ত দারা ক্ষুদ্রতর মংশু, জলজ কীটাণু প্রভৃতি চর্বণ করিতে পারে। অনেক সময় তাহারা জিহ্বাগ্র দারা পিপীলিকা প্রভৃতি ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। উহার চর্বণ আবশ্রক হয় না। Pipa শ্রেণির এবং বহুদাকার কোলাব্যাঙদিগের মুথবিবর এরূপ বিস্তৃত যে, তাহারা অনায়াদে কাশেরক জন্তু গিলিয়া ফেলিতে পারে, কিন্তু তাহারা প্রধানতঃ কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি উদরস্থ করিয়া জীবিকা নির্নাহ করে। ইহাদের ওঠাগ্র কোমল মাংসল নছে, দন্তাবলী-সংরক্ষিণী হনুদ্বয়ের অগ্রবর্তী স্থান মংশু-সর্পাদির স্থায় উপাস্থি দারা গঠিত ও স্থন্ম চর্ম্ম দারা আচ্ছাদিত। এই কারণ তাহারা অনায়াসে প্রস্তরাদি কঠিন পদার্থোপরিস্থিত কীটাদি গ্রহণে সমর্থ হয়।

জিহ্বাই তাহাদের থাতাদি আহরণের প্রধান প্রসাধক।
অন্তান্ত জন্তর ন্তায় ইহাদের জিহ্বামূলে অস্থি নাই। নিমহন্দ্রের
সংযোগস্থানের গহ্বর হইতে ঐ জিহ্বা সমুখিত হইয়াছে। যথন
ইহারা মুখ বদ্ধ করিয়া নিশ্চেষ্ট থাকে, তথন ইহাদের জিহ্বা
বায়ুনলীর ছিদ্রমুথে বিভান্ত থাকে, কিন্তু যথন ভেকগণ শিকারগ্রহণের প্রত্যাশায় জিহ্বা প্রসারিত করে, তথন বোধ হয় যেন

তাহারা বলপূর্বক উহাকে মুখবিবর হইতে নিম্নাশিত করিবার চেষ্টা পাইতেছে। শিকার গ্রহণপূর্বক মুথে উঠাইবার কালে তাহারা জিহ্বাকে এরপভাবে ঘুরাইয়া আনে যে,উহার নিমতল উপরে উঠে এবং উপরি তল নিম্নদিকে যায়, আবার সেই জিহ্বা মুখবিবরে প্রবিষ্ট হইলে পূর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়, শিকারগ্রহণ-কালে তাহারা এরপ ক্ষিপ্রতার সহিত জিহ্বার প্রসারণ ও সঙ্গোচন কার্য্য সমাধা করে যে, চক্ষুর পলক না পড়িতেই কার্য্য শেষ হইয়া যায়। ইহাদের জিহ্বাগ্রে একপ্রকার আটাবৎ পদার্থ থাকে। জিহ্বাপ্রসারণমাত্রেই কীটাদি তাহাতে জড়াইয়া যায় এবং তাহাই তাহারা গলাধঃকরণ কালে উদরস্ক করে।

মাংসপেশীসমূহের সংস্থান আলোচনা করিলে বোধ হয় যে উহা তাহাদের লক্ষন, সম্ভরণ ও গমনাগমনের বিশেষ উপযোগী। পশ্চাৎ পাদমূল, জজ্বা ও ওদরিক পেশীসমূহ লক্ষ্য ও সন্তরণে সহায়তা করে এবং সন্মুথ পদ তাহাদিগকে রক্ষা করিতে সমর্থ হয়। পশ্চাদ্রাগের পদে ভর করিয়া তাহারা নিজ শরীরকে উত্তোলিত করে এবং পতনকালে সম্মুখের পদ অগ্রে মুত্তিকায় স্থাপন করিয়া পরে পশ্চাদপদ সহ সমগ্র দেহ ভূমিতে রাখে। ১০ হাত পর্যান্ত উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইলেও তাহাদের অঙ্গ-প্রতাঙ্গের বিশেষ কোন ক্ষতি হয় না। ভেকদিগকে সম্মুখ ভাগে প্রায় ১০।১২ হাত লাফাইতে দেখা গিয়াছে। বর্ষাকালে আমাদের দেশের জ্লাভূমি ও পুন্ধরিণী প্রভৃতিতে ভেকের প্রাত্রভাব হয়। পল্লী বা নগরস্থ তুর্বত বালকগণ ইষ্টকপ্রহার দারা স্বভাবতঃ ভেকদিগকে উত্যক্ত করিয়া, ভেকদিগের জলে সম্ভরণ, লক্ষ প্রদান ইত্যাদি কৌতুকাবহ ব্যাপার নিরীক্ষণ করিয়া পরস্পরে আমোদ প্রমোদে মত্ত হয়। বাস্তবিকই বর্ষার মেঘারত নীরব নিশীথে বুহদাকার কোলাব্যাঙ্সমূহের ঘন घन क क भक्त এवः जनगर्धा गर्वा उल्लेखन श्रीयरकत शरक একটা ভয়াবহ ব্যাপার। সেই নিস্তব্ধ স্তিমিত মেঘগর্জন সঙ্গে ভেকদিগের শক্ষমুচ্চয় সংমিলিত হইয়া যেন সেই স্থানে ভীতির অম্পষ্টনিনাদ বিঘোষিত করিতেছে। ক্রোড়স্থ শিশু বিশেষ আবদার জুড়িলে মাতা এই বেঙ্গের ডাক শুনাইয়া তাহাকে ভয় দেখাইয়া থাকেন।

দিবাভাগে চারিদিকে কর্মজগতের ক্রিয়ারন্ত হইলে তেকের গভীরশক তত স্পুস্পষ্টরূপে শ্রুত হয় না বটে; কিন্তু তাহাদের জলক্রীড়া ও লন্ফনাদি সাধারণের দর্শনযোগ্য বিষয়। তাহাদের উত্তোলনকারী মাংসপেশী ও অস্থিশক্তির আধিক্য এবং নিম্ন দেহভাগের পুষ্টগঠনের উৎকর্মতা অনুসারে তাহারা লাফাইতে সমর্থ হয়। ভেকদেহের আকৃতির পরি-মাণান্থসারে তাহারা শৃত্তমার্গে ২০ গুণ এবং সন্মুথে এক লাকে তাহারা ৫০ গুণেরও অধিক পরিমিত স্থান লাফা-ইতে পারে।

তাহারা খাদনালীপথে বায়ু আকর্ষণ করিয়া ফুদ্ ফুদে
লইয়া বায়। শীত ঋতুতে যখন তাহারা গর্তমধ্যে নিশ্চেষ্টভাবে
লুকাইয়া থাকে, তখন বায়ুই তাহাদের বিশেষ আহার্যারূপে
গণ্য হয়। তাহাদের পাকস্থলী অভাভ মাংসাশী জন্তর মত।
উদরস্থ পদার্থসমূহের পরিপাকক্রিয়া বৃদ্ধির জভ একটী
সতন্ত্র অন্ত্র আছে। বেঙাচিগণ যখন পুন্ধরিণীতে থাকিয়া
শৈবালাদি উদ্ভিজ্জের দারা প্রাণ ধারণ করে, তখন ঐ শিরা
দীর্ঘাকার থাকে। পরে প্রকৃষ্ট ভেকাকার ধারণপূর্বক
যখন তাহায়া কীটাদি গলাধঃকরণ করিতে অভ্যাদ করে,
তখন হইতে ঐ শিরা প্রাদ্ধ ৫ ভাগের চারভাগ কমিয়া
বায়। যক্তাংশ তিনটা গোলাকার পিণ্ডে বিভক্ত। উহার
মধ্যে একস্থানে পিত্রকোষ অবস্থিত। প্রীহা গোলাকার ও
ফুদ্র। জননেক্রিয়ও যক্তের মধ্যদেশে স্থাপিত।

ভেকগণ অনেক দিন বাঁচে। ডিম্ব হইতে বাহির হইলে বেঙাচি নামে অভিহিত হয়। বেঙাচীর ল্যাজ থদিয়া গেলে দেহের পুনর্গঠন হয়। ঐ সময়ে ক্ষুতাকার ভেকগণ ইতজ্জতঃ লাফাইয়া বেড়াইতে থাকে। ভংপরে অভিধীরে দেহের পুষ্টির সহিত তাহাদের আকৃতির পরিবর্ত্তন হইতে দেখা যায়। কেহ না মারিলে তাহারা শীঘ্র মরে না। অতি বৃদ্ধাবস্থায়ও তাহারা বহুদিন অনশনে জীবন ধারণ করিয়া থাকে।

ভেকজাতির গঠন-পরিবর্তনের তারতম্যান্ত্রদারে রক্তপরিচালন-ক্রিয়ারও রূপান্তর ঘটিয়া থাকে। বেঙাচি অবস্থার
মংস্থানির স্থায় তাহাদেরও হৃৎপিও হইতে রক্তচালনা হইয়া
থাকে; কিন্তু যখন তাহারা পূর্ণ ভেকরপ প্রাপ্ত হয়, তথন
তাহাদের মধ্যে একটা সম্পূর্ণ দৈহিক পরিবর্ত্তন ঘটে। তৎকালে তাহারা ফ্র্মুন্স যন্ত্রের সাহায়েে শ্বাসক্রিয়া সম্পাদন
করে এবং বেঙাচি অবস্থায় তাহাদের যে সকল রক্তবহা নালী
ও গহবর ছিল, তাহাও অনেক পরিমাণে ক্ষর পাইয়া আইসে।
তাহাদের শরীরে তিনটা প্রধানতম শিরা বিভ্রমান দেখা যায়,—
১টা দ্বারা মন্তিকে, ২য় টাতে দেহের নিম্নভাগে এবং ৩য়টা
দ্বারা কোষাকার হুৎপিণ্ডের রক্ত সঞ্চালিত হইয়া থাকে।
এই শিরাত্রয় হইতে অন্তান্ত শিরাসমূচ্চয়ে রক্ত প্রবাহিত
হয়।

পশুর্কা বা পঞ্জরান্থির অভাব থাকিলেও তাঁহাদের খাস-ক্রিয়ার বিশেষ হানি হয় না। এমন কি, তাহারা বৃদ্ধাবস্থায় একমাত্র বায়ুসেবন দ্বারাই জীবন ধারণ করিয়া থাকে। বর্ধার প্রারম্ভে জলাশয়সমীপে একত্র হইয়া তাহারা পরস্পরে সঙ্গত হয়। গাঁতিনী তেকের ঔদরিক ফাতিপ্রযুক্ত তাহার শাসজিয়ার ব্যাঘাত ঘটে। যে সময় পর্যান্ত না তাহার ফুশ্ফুসয়য় ইির্মি প্রাপ্ত হইয়া শাদগ্রহণক্ষম হয়,ততক্ষণ পর্যান্ত তাহাদের গ্রীবার ছই পার্থে রঙ্গীন রেখা দেখা যায়। গাঁতিনী এককালে ১০ হইতে ১৪ শত ডিম্ব প্রদান করে। ডিম্বে সর্ক্রবর্ণের অপুলাল দেখিতে পাওয়া যায়। উহা শীল্ল জমাট বাঁধে না। ভিম্বন্দার কতাচিক্ত নাভিতে পর্যাবসিত হয়। কথন কখন একটা ডিম্বে ছইটা জীবের উৎপত্তি হইয়া থাকে। কখনও বা বিমুপ্ত, বড়ুল্ বাছ ও ছই পুছেবিশিষ্ট ভয়ানক জীবের উৎপত্তি হইতেও দেখা গিয়ছে। বেঙাচির পুছে থাকিলেও তাহাতে অপরাপর ক্রিয়ার ব্যাঘাত থাকে না। তাহারা দস্ত লারা শৈবালাদি উদ্বিজ্ঞা পদার্থের বিশ্লেষণ করিতে পারে। গ্রাহ্ম সময়ে তাহাদের শাসক্রিয়াও পূর্ব্বং অক্ষুল্ল থাকে।

প্রাণিতত্ত্বিদগণ ইহাদের খাসশক্তি দেখিয়া চমৎক্ত হইয়াছেন। স্থানীয় বাঘবীয় তাপের আধিক্যহেতু তাহাদেরও খাদ-ক্রিয়ার আতিশব্য দৃষ্ট হয়। M. Delaroche দেখিয়াছেন ষে ৪২° হইতে ৪৭° ডিক্রী (F') উত্তাপে রক্ষিত ভেকাপেকা অমুজান গ্রহণ করে। জলশুদ্ধ কাচপাত্তে আবদ্ধ রাধিয়া ও গভীর শ্রোত্সিনী গর্ভে জাল দারা কএকমাস ড্বাইয়া রাথিয়া দেখা গিগাছে যে, ভেকগণ অধিক দিন বাঁচে। তাহা-**रमत्र** এই বায়ুগ্রহণশক্তি তাহাদিগকে দীর্ঘকাল বাঁচাইন্না রাখে। কোন প্রস্তরপিণ্ডের ছিদ্রমধ্যে ভেক প্রবিষ্ট হইয়া কোন অভাব-নীয় কারণে নির্গত হইতে না পারিলে, সেই স্থানেই বায়ভক্ষণ দ্বারা অবস্থান করিতে বাধ্য হয়। ক্রমে বংসরের পর বংসর অতিবাহিত হইলে জলবায়ুর গুণে সেই প্রবেশপথ প্রস্তরের স্বাভাবিক বৃদ্ধিতে আবদ্ধ হইয়া যায়। তথন উহার মধ্যে বায়ু বা আহার্য্য প্রবেশের কোনরূপ রন্ধ্য থাকে না। প্রাক্ত-তিক পরিবর্ত্তনে প্রস্তরছিদ্রের অবরোধ দেখিয়া অনুমান করা যায় যে, ঐ ভেক কএক শতান্দ কাল তন্মধ্যে নিহিত ছিল, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, দে তথনও জীবিত ও পুষ্ট-দেহ। প্রস্তর ভাঙ্গিবার সময় এরপ জীবিত ভেকদেহের নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে। ডাঃ বক্ল্যাণ্ড ঐ বাক্যের সপ্রমাণ জন্ত ১৮২৫ খুষ্টাব্দে কএকটা প্রস্তরের গোলাকার কোষ প্রস্তুত করাইয়া তাহাদের প্রত্যেকটাতে একএকটা কোলা বেঙ পূরিয়া উহার মুখগুলি বন্ধ করিয়া দেন। ঐ ছিদ্রগুলি প্রথমে তিনি কাচ ও তহুপরে প্রস্তর্থও দিয়া সিমেণ্ট

লেপনে আবদ্ধ করেন। অবশেষে ঐ প্রস্তর-গোলাগুলি তিনি ১৩ মাদ কাল মৃতিকাভ্যস্তরে পুঁতিয়া রাখেন। উহাতে কএকটীর আত্রতি পুষ্টি ও কএকটীর দেহের হাদ হইয়াছি । । ।

জল ও বায়ুর শোষণ অর্থাং সন্তরণকালে জলগ্রহণ এবং শাসপ্রশাসক্রিরা তাহারা যে ভাবে সম্পাদন করিয়া থাকে, তাহা অমুধাবন করিলে আশ্চর্যাধিত হইতে হর। তাহারা যে পরিমাণ জল গ্রহণ করে, তাহার কতকাংশ পরিপাক করিয়া কেলে এবং অপরাংশ গাত্রচর্মের ছিদ্রপথে নিফাশিত হইয়া যায়। শরীরগত জলীয় পদার্থ চর্মমুখে নিঃস্তত হয় বিয়া তাহারা অত্যধিক উত্তাপেও বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ১০৪ (মি) উত্তথ্য জলে ভাহারা ছই মিনিট কাল পর্যান্ত গাতিতে পারে, কিন্তু ও পরিমাণ উত্তপ্ত বায়ুতে তাহারা অনান্তরাক র বা ও ঘণ্টা কাল জীবিত থাকে। যে পরিমাণে তাহারা শরীরাভ্যান্তরত্ব জলীয় পদার্থ বাহির করিয়া গাত্রচর্ম্ম শীতল রাখিতে পারে, ততক্ষণ পর্যান্ত তাহারা বাহ্তাপ সহু করিয়া জীবন-রক্ষার সমর্থ হয়।

জীবজগতে থাকিয়া এই কুড়াকার জীব অল্পবিস্তর সকল বিষয়েই ভগবছেক্তি লাভ করিয়াছে। বৃক্ষকোটর বা প্রস্তর-পিণ্ডের অভ্যন্তরে নিরুদ্ধ অবস্থায় জীবন যাপন একমাত্র ঈশ্বর-রুপ: ভিন্ন আর কি বলা বাইতে পারে। যোগিগণ যেরূপ চিন্ত-বৃত্তির নিরোধ সমাধানপূর্ব্ধক যুগ্যুগান্তর বর্ত্তমান থাকিতে সমর্থ হন, এই ভেকজাতিও সেইরূপ কোন অপূর্ব্ধ কৌশলে নিরুদ্ধ হইয়া আত্মরক্ষায় সম্যুক্ পার্দশিতা লাভ করে।

ঈশবের অলোকিক স্ষ্টিমধ্যে এই জীব অডুত ক্ষমতা লাভ করিয়াছে। তাহাদের মন্তিষ্ক, স্নায়বিক দেহ এবং চক্ষু, কর্ণ, নাদিকা, জিহবা ও তৃক্ এই পঞ্চ ইক্সিয় স্ব স্ব অবস্থায় ক্রিয়াশীল রহিয়াছে। তবে শ্রবণ, আঘাণ প্রভৃতি অপেক্ষা তাহাদের দর্শন-শক্তির প্রাথব্য অধিক দৃষ্ট হয়। যেরূপ স্ক্ষ্মভাবে শিকার লক্ষ্য করিয়া তাহারা লাফাইয়া পড়ে, তাহা দেখিলে চমৎকৃত হইতে

\* প্রবাদ, প্রস্তর গর্ভনিহিত এই ভেকগুলি প্রলমের পূর্ববর্ত্তী মুগের (Antediluvian toads), ডাঃ বক্লণ্ডের প্রমাণে সে ভ্রম অপনোদিত হইয়াছে। ১৭১৯ খৃষ্টাব্দের বিজ্ঞানবিবরণীতে (Memoirs of the Academy of Sciences) প্রকাশ বে, একটী প্রাচীন এলম্ বুক্লের গর্ভমধ্যে একটি প্রাচন ওক্ বুক্লের গর্ভমধ্যে একটি ভেক নিবদ্ধ ছিল। তাহার প্রবেশপথ আদৌ দেখা যায় নাই। বুক্লের কাকুতি ও অবস্থা দেখিয়া অনুমান হয় যে অস্ততঃ এক শতাব্দ কলি ঐ ভেক বৃক্লেটেরে প্রবিষ্ট হইয়া পরে আবদ্ধ হইয়া গিয়াছিল।

Eng. Cyclo. Nat. Hist. Vol .I. p. 159.

হয়। দর্শনের পর তাহাদের স্পর্শনক্তিই উল্লেখযোগ্য। এক মাত্র তাপদহিষ্ণুতা তাহাদের স্পর্শজ্ঞানের পরিচয় দিতেছে।

ভেকদিগের শরীরে একরপ বিষ বর্ত্তমান আছে। এ
বিশ্বাস ভারত ও য়ুরোপবাসী সকলেই বিজ্ঞমান। বালালার
উহা গরল নামে প্রসিদ্ধ। ঐ রস কাহারও গায় লাগিলে সেই
স্থান বিবাক্ত হইয়া গরলের ভার ক্ষত উৎপন্ন হয়। ঐ বিষ সমগ্র
গাত্রচর্ম্ম, মন্তক, স্কন্ধ ও পদচতুইয়ে এবং শরীরাংশের কোষবিশেষে বিজ্ঞমান দেখা যায়। তেক চাপিরা ধরিলে ঐ রস
সবেগে নির্গত হয়।

মহাবংশের ২০ অধ্যানে লিখিত আছে যে, সম্রাজী অশোকপত্নী ভেকবিষে মগধন্ত মহাবোধি বৃক্ষ দহন করিতে মনত্ব করিয়াছিলেন। প্রায় খুইপূর্ক ৪র্থ শতাক হইতে ইহাদের বিষপ্রভাব ভারতবাদীর হাদয়ে জাগরুক আছে।

যুরোপবাদী স্থান্ত জাতিমাত্রই এবং ত্রন্ধবাদী, চীনবাদী ও ভারতবাদী নিমপ্রেণীর ব্যক্তিবর্গ ভেকমাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে। দক্ষিণভারতে যুরোপাগত খুটানরমণীগণ প্রতি শুক্রবারে ভেকমাংস ব্যবহার করে। চীনদেশে ভেকমাংসের অধিক আদর দেখা যায়। কুদ্র ব্রুদ বা জলাশয়তীরে ও ধাতকেতে প্রভূত পরিমাণে ভেকের বাদ দেখা যায়। চীনবাদিগণ ভেকব্রুল স্থানে যাইয়া ভেকশিকার করে। তাহারা একটা বড়শীতে ফ্রিং মথবা কুদ্র একটা ভেক গাঁথিয়া পুন্ধরিণ্যাদিতে শোলমান্ত ধরার স্তায় এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়ায়। কোন একটা বৃহদাকার কোনাব্যান্ত উহাকে দেখিস্তে পাইলে শিকারের লোভে সেই স্থানে লাফাইয়া পড়ে এবং স্বীয় স্কভাবজাত তীক্ষ দৃষ্টিপ্রভাবে উহা গলাধঃকরণ করে। স্ক্রের টার্ন দেখিয়া সেই ভেকজীবী সেই ভেককে টানিয়া আনিয়া তাহাকে আপন বাজী মধ্যে পুরিয়া রাবে এবং কাজারে আদিয়া বিক্রম করে।

চীনবাসিশ। যেরূপ নির্দিয়ভার সহিত ভেকহত্যা করে, তাহা দেখিলেই ছাদয়ভন্নী বাণিত হয়। তাহারা ভেক-বোঝাই একটা ঝুড়া বা টব লইয়া বাজারে আইসে এবং ক্রেভার অভিকৃতি মত তাহাকে কাটিয়া পরিকার করিয়া দেয়। প্রথম তাহারা স্থতীক্ষ অন্ত বারা ভেকের মৃওচ্ছেদ করে ও পরে একবারে দমপ্র দেহের ছাল খুলিয়া লয়; এইরূপে সজীব জন্তুকে সর্ব্ব সমক্ষে ছাড়াইয়া তাহারা ওজন করিয়া বিক্রের করে।

ফরাসীদিগের মধ্যে ভেকমাংস একটা উপাদের ও মূল্যবান্ খাল্ব। থালোপযোগী করিবার জন্ম তাহারা ভেকদিগকে বিশেষয়ত্বের সহিত পালন করে।

আমাদের দেশে ভেকের উপকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটা

প্রবাদ আছে। বিকারগ্রস্ত রোগীর মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বেচ ক্রুজ্যোতি হ্রাস হইলে তাহা মৃত্যুর পূর্বলক্ষণ জানিয়া গৃহিণীগণ 'থর্পর-সরা'র কাজল চক্ষে দের, সেই সময়ে কথন তাহারা ভেকের মাথা অলমাত্র চিরিয়া সেই রস রোগীর কপালে দেয়। বিশ্বাস এই যে, ভেকবিষে রোগীর চোথের জালপড়া সারিয়া যায়। অনেক সময়ে এরপ প্রয়োগে উপকার দর্শে বটে, কিন্তু সময়ে তাহার ফলোদয় হয় না। রোগবিশেষে ভেক-মাংসের ঝোল থাওয়াইবার বিধি আছে। পদার্থবিভাবিদ্গণ ভেকশরীরে তাড়িতশক্তির সঞ্চালন-ক্ষমতা স্কুপাষ্টরূপে দর্শাইয়া গিয়াছেন। বাইবেলগ্রন্থেও ফেরো রাজার ভেকবিপত্তির কথা আছে।

ভোবপ্রকাশনতে ঐ মণি ভ্জঙ্গমণির তুল্য পদার্থ। উহা দর্দুর নামে খ্যাত। [মুক্তা শকে বিশেষ বিবরণ এপ্টব্য।]

ভেক্ট (পুং) ভেক ইব টলতি ভেক্টল-ড। মংস্থাবিশেষ, চলিত ভাকুট বা ভেট্কীমাছ।

ভেক্টী (দেশজ) মংশুবিশেষ, ভেকুটমাছ। স্থনামপ্রসিদ্ধ এই মংশু (Coius Vacti) সাধারণের নিকট বিশেষ আদরণীয়। ইহা দেখিতে অনেকটা শুাদোস মাছের মত, কিন্তু উহাপেক। অনেক বৃহদাকার হইয়৷ থাকে। ইহার মুথবিবর উপাস্থি দারা বিলম্বিত। এই মংশু থাইতে স্থমিষ্ট। যুরোপীয়গণ ইহা ভোজনে বিশেষ প্রীতি অন্থভব করিয়৷ থাকে। আদার রস দিয়৷ ইহার ব্যঞ্জনাদি পাক করিলে উত্তম হয়।

ভেকনি (পুং) মংস্থবিশেষ, চলিত ভাঙ্গন মাছ। ইহার গুণ—
মধুর, শীতল, বুষ্য, শ্লেম্মকর এবং গুরু। (রাজবং) ইহার
পাঠান্তর ভেকলি এইরূপও দেখিতে পাওয়া যায়।

ভেকপণী (স্ত্রী) ভেকাক্তি-পর্ণমন্তাঃ গ্রীষ্। মণ্ডুকপর্ণী। ভেকভুজ (পুং) ভেকং ভুঙ্জে ইতি ভুজ্-কিপ্। সর্প। ভেকমূত্র (ক্লী) ভেকস্থ মূত্রং। ভেকের মৃত্র, ব্যাপ্তের মৃত। ভেকরাজ (পুং) ভেকানাং রাজা, টচ্ সমাসং। ১ মহাভেক। ২ ভূপরাজ। (বৈহাকনি)

ভেকাসন ( ক্লী) রুদ্রধানলোক পূজাঙ্গ আসনভেদ। নিজ বৃক্ষঃ-স্থলে মস্তক রাখিয়া পাদ্ধয় স্থকোপরি স্থাপন করিবে, তাহার উপর হস্তদম রাখিলে এই আসন হয়। এইরূপ আসন করিয়া ইপ্রদেব ধ্যান করিলে অচিরে সিদ্ধিলাভ হয়। \*

\* "ভেকনামাদনং যোগং নিজবক্ষদি স্থং মুখং।
 নিধায় পাদযুগলং স্কলে বাহৌ পদোপরি ॥
 ধ্যায়েদিষ্টপদং শ্রীমান্ আদনস্থঃ স্থবাচ্চ তৎ।
 যদি সর্বান্ধমুজোল্য গগনে খেচরাদনম্ ॥" । ( ক্রদ্রেষামল )

ভেকী (স্ত্রী) ভেক-( জাতেরস্ত্রীবিষয়াদয়োপধাং। পা ৪।১৮৬৩) ইতি ভীষ্। ভেকপ্রিয়া,স্ত্রীব্যান্ত, পর্যায়—শিলী, গঞ্পদী, বর্ষজী। (অমর) ২ মণ্ডু কপ্রীরুক্ষ।

'ভেকী মঙ্কপর্ণী চ মঙ্কী ম্লপর্ণাপি।' (রত্বমাল।)
ভেকুরি (জী) অপ্সরোরপ নক্ষতা। "অধুমঃ স্থ্যরিশি-চন্দ্রমা গর্মবিস্তম্ভ নক্ষতাগিপ্সরসো ভেকুরয়ো নাম" (ভরুমজুঃ
১৮।৪০) 'তম্ভ চন্দ্রমাঃ নক্ষতাণি নাম অপ্সরসঃ কীদ্খাঃ
ভেকুরয়ঃ ভাং কাস্তিং কুর্বস্তীতি ভেকুরয়ঃ প্যোদরাদিখাৎ
সাধুং' (বেদদীপ•)

ভেকুরা (দেশজ) ১ নির্বোধ, বোকা। ২ অতিশন্ন সরল প্রকৃতি। ভেঙ্গতান (দেশজ) মুখভেঙ্গান, মুখাবন্নবাদির বিকৃতীকরণ। ২ সদৃশীকরণ।

ভেজ (দেশজ) প্রেরণ, পাঠান।

ভেজান (দেশজ) বদকরণ, বেমন দোর ভেজান।

ভেজাল (দেশজ) কোন দ্রব্যের সহিত অপর দ্রব্যের মিশ্রণ।

ভেট (দেশজ) ১ পরস্পারের সন্দর্শন। ২ ছই বন্ধতে বন্ধতে দেখা সাক্ষাং। ৩ প্রভুর সাক্ষাতে প্রদত্ত সওগাদ বা উপঢৌকন

ভেটকী (দেশজ) মংশুবিশেষ। [ভেকটী দেখা]

ভেটমহারাজ, দাফিণাত্যের জনৈক রাজা।

ভেটা (দেশজ) সাক্ষাৎ করন। পরস্পরের সন্দর্শন।

ভেটিয়ারখানা (পারদী) নরাই। হোটেল। সামাজিক নির্ম বিরুদ্ধ স্থান। গৃহত্ত্বে বাসগৃহ বিশৃঞ্জলতানিবদ্ধ ইইলে ভেটেরাখানা শব্দে উক্ত হইয়া থাকে।

ভেটিয়াল (দেশজ) ভাঁটা বা নিমগামী স্রোতোবাহী।

ভেটী (দেশজ) বিবাহের সময় পল্লিস্থ ব্যক্তিবর্গ বরকর্তার নিকট হইতে সাধারণের প্রীতি-ভোজের জন্ম যে টাকা আদায় করেন।

ভেটীয়ার। (দেশজ) খাছবিক্রয়ী।

ভেটীমাড় ন (দেশজ) প্রজাগণ কন্সা ও পুত্রের বিবাহাদি কার্য্যে যে টাকা ও দ্রব্যাদি দেয়, তাহাকে ভেটীমাড়চা কহে। ভেড়, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা (সহাত ৩১।২৯), ২ জনৈক আভিধানিক।

ভেড় (পুং) ভী-বাহলকাৎ ড়, অস্তেতং ন গুণত্বঞ্চ। মেষ, চলিত ভেড়া। [মেষ দেখ।]

ভেড়াগিরি, রাজতরঙ্গিণীবর্ণিত একটা পর্বত। ভেরত্রভু নামে প্রসিদ্ধ। (রাজতরঙ্গিণী ১০৫)

ভেড়া (দেশজ) ১ মেষ। ২ নির্বোধ মনুষ্টোর প্রতি শ্লেষোক্তি।

ভেড়ামি (দেশজ) ভেড়ার ভার নির্নাদিতা।

ভেড়ী (স্ত্রী) ভেড়-স্তিরাং জীষ্। স্ত্রীমেষ, ভেড়-ভার্য্যা, অবী। ইহার হ্মগুণ – লবণ, সাহ, স্লিগ্ধ অথচ উষ্ণ, অন্মরী-নাশক, অহ্নস্ত, তর্পণ, কেশের হিতকর, শুক্র, পিত্ত ও ক্ফ-বর্জক। কাস ও বায়ুরোগে হিতকর। (ভাবপ্র•)

২ নিমভূমির চারি দিক্স্থ বাঁধ। এই বাঁধসমীপস্থ জনখাতপ্রাপ্ত মংস্ত ভেড়ীর মাছ নামে খ্যাত।

ভেড়ীবন্ধী (দেশজ) বাঁধ দারা নিমভূমির জলাবরোধ। ভেড়ীবালা (দেশজ) > মেষ ব্যবসায়ী। ২ তৎসাহচর্যাহেত্ নিরীহ স্বভাবাপর।

ভেড় রা, (হিন্দি) > নাচওয়ালী বেখাগণের সহগামী বাখ-কর। ২ রমণ্দুত, কোটনা।

ভেতরগাঁও, অযোধ্যা প্রদেশের রায়-বরেলী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। রায়বরেলী নগর হইতে ৬ ক্রোশ দূরে কাণপুর যাইবার পথে অবস্থিত। এথানে অন্নদা দেবীর উৎসব-পর্ব্বে প্রতি বৎসর একটী মেলা হইয়া থাকে।

ভেড়া (পুং স্ত্রী) ভেড়-প্যোদরাদিয়াৎ সাধু:। মেষ।

ভেতব্য ( ত্রি ) ভী-তব্য। ভয়ার্হ, ভয়ের যোগ্য।

ভেতুরা (शिकी) ভক্তপ্রিয়। ২ অন্নদাস, অনের জন্ম লালায়িত।

ভেতে। (দেশজ) > ভাতভক্ত। ভাত থাইয়া যাহাদের প্রকৃতি ও শক্তি শিথিল হইয়া পড়িয়াছে। ২ ভীক্,সাহস হীন।

ভেতোচেঙ্গুরা (দেশজ) মংশ্রবিশেষ।

ভেতৃ ( ত্রি ) ভিনতীতি ভিদ্-তৃচ্। ভেদকর্তা।

"কুলালপাণিবিজ্ঞেরঃ সেতৃভেত্তা সমীপতঃ।" (ব্যবহারত • )
তেদ (পুং) ভিদ্-বঞ্। শক্রবনী করণোপার চতুওরের অন্তর্গত
তৃতীর উপায়। সাম, দান, ভেদ ও দও এই চারিটী উপায়।
বে কোন উপারে শক্রব নিকট হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া নিজ
দলতুক্ত করার নাম ভেদ। পর্যায়—উপজাপ, পৃথক্করণ,
অন্ত হইতে বিশ্লেষ।

"পরস্পরন্ত যে ছষ্টাঃ কুদ্ধা ভীতাবমানিতাঃ।

তেষাং ভেদং প্রযুঞ্জীত ভোসাধ্যা হি তে মতা: ॥"(মৎশুপু৹২২২)

याहात्रा भत्रम्भते विषिष्ठे, क्ल, छीउ ও अवमानिङ, ठाहानिश्चत्र श्राहिर एक श्राह्मा कतित्व, त्य त्यू जाहात्रा एकमाधा। त्य त्मात्व लात्क छत्र भात्र, जाहािमिशत्क त्महे त्माय
त्मथाहेरा एक कत्रा वित्यत्र। श्राह्म म्क्लत श्राह्म कत्रा दःमाधा
हमा। श्राह्म वित्यत्म यत्नत्र महिङ म्ब्लत एक जमान
आवश्च । र ग्राह्ममत्राङ आल्यारग्राह्म विश्व होत्य विष्य प्रति ।
यथा प्रति । र ग्राह्ममत्राह्म आल्यारग्राह्म विश्व होत्य ।
यथा प्रति ।
यथा प्रति ।
याह्म विश्व होत्य ।
याहम विश्व होत्य ।

ভেদ (দেশজ) ১ অত্যধিক মলত্যাগ। ২ তর্গ মলনির্গম। ভেদক (ত্রি) ভিদ্ধুর্। বিদারক।

"সংক্রমধ্ব জ্বস্থীনাং প্রতিমানাঞ্চ ভেদকঃ। প্রতিকুর্য্যাচ্চ তৎ সর্বাং পঞ্চ দ্যাচ্ছতানি চ ॥" (মনু ৯।২৮৫) ২ বিরেচক ঔষধাদি। ৩ ভেদকারক। ৪ বিশেষণ। "স্ত্রীদারাত্রৈর্যদ্বিশয়ং যাদৃশৈঃ প্রস্তুতং প্রতিঃ। শুণক্রব্যক্রিয়াশকান্তথা স্থ্যস্তুত্ত ভেদকাঃ॥" (অমর)

ভেদকর (পুং) ভেদং করোতীতি রূ-ট, ভেদশু কর:। ভেদকারক, যিনি ভেদ করেন, ভেদক।

ভেদকারিন্ (তি) ভেদং করোতি ক্ব-ণিনি। ভেদক, ভেদকং।
ভেদধিকার অকার নিরূপণ, বেদাস্তমতাবলদি প্রসিদ্ধ ধর্ম
গ্রহা নরসিংহদের এই গ্রহে রামানুর্সমত বণ্ডন করিয়াছেন।
ভেদন (ক্রা) ভিছতে হনেনেতি ভিদ-ল্যুট্। ১ বিদারণ।
২ হিস্থা (রাজনি৹) (তি) ও ভেদকারক।

"তদাত্র্বর্ণয়ে তৎ তে হৃদয়গ্রন্থিভেদনম্॥" (ভাগ• থাং৬।২)

৪ বিরেচনকারক। (পুং) ৫ মন্ত্রেস।
ভূমিমিতি ল্য। ৬ শুকর। (রাজনি৽)

ভেদন, (বসইকেলা) মধ্যপ্রদেশের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গোঁড় সামস্তরাজ্য। এখন সম্বলপুর জেলার অন্তর্ভুক্ত হইরা পড়িরাছে। এখানকার গোঁড়-সর্লারেরা ৬০ বর্গমাইল স্থানে আধিপতা বিস্তার করিত। প্রবাদ, সম্বলপুরের প্রথম চৌহানরাজ বলরাম দেব প্রায় তিন শতাব্দ পূর্বের এই সম্পত্তি শিশারায় গোঁড়কে প্রদান করেন। উক্ত শিশা রায় হইতেই এখানকার সন্ধারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে এখানকার সন্ধারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে এখানকার সন্ধারবংশের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৫৭ খুষ্টাব্দে এখানকার সন্ধার রণক্ষেত্রে নিহত হন। তৎপরে তাঁহার নাবাকক পুত্র বৈজনাথ সিংহ রাজা হন। বালকরাজের রাজস্বালে রাজপরিবার মধ্যে বিশেষ বিশ্ব্রালতা উপস্থিত হয়। তদ্দর্শনে ইংরাজ গবর্মেণ্ট ১৮৭৮ খুষ্টাব্দে স্বহস্তে ইহার শাসনভার গ্রহণ করেন। এই সামস্ত রাজ্যের রাজস্ব হইতে শাসনকার্যের জন্ত ১৫ শত টাকা ব্যয় করা হয়। এখানে সাধারণতঃ বান্ধণ, লড়া, কুলতা, গোঁড় ও ধিমাল জাতির বাস আছে।

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান স্থান। অক্ষা ২১°১২ বিঃ এবং দাবি ৮৩°৪৭ তি পুঃ। এখানে ধাতা, কলাই, তৈলকর বীজ ও ইক্ষুচিনির বিস্তৃত কারবার আছে।

ভেদবাদিন্ (ত্রি) ভেদং বদতি বদ-ণিনি। > ভিন্ন মতাবলম্বী। ২ যাঁহারা এক ত্রন্ধে ভিন্নরূপত্ব বা ভেদজান কল্পনা
করিয়া থাকেন। এই ভেদবৃদ্ধি হইতে হৈত ও অহৈত মতের
স্পষ্টি হইয়াছে। [হৈত, অহৈত ও ত্রন্ধান্ধ দেখা]

একমাত্র বেদান্তশান্তেই ব্রহ্ম প্রতিপন্ন হইয়াছেন।
ভদ্তির বৈশেষিক, সাংখ্যা, পাতঞ্জল, চার্কাক প্রভৃতি দর্শনকারপণ ভেদবাদের আলোচনা লইয়া বিশেষ আন্দোলন করিয়া
গিয়াছেন। [বৈশেষিক প্রভৃতি দর্শন শব্দ দেখ।]

ন্তারশান্তমতে,—বস্তবিশেষের মধ্যে পরম্পরের বিভিন্নতা-ভোতক যে অপ্রত্যক জ্ঞান, তাহাই ভেদবৃদ্ধি। একে অন্তের প্রকৃতির অন্তিরাভাব অবলোকন করিয়া শ্বভাবতঃই মনে বে বৈষম্য জ্ঞানের উৎপত্তি হয়, সেই বৈপরীত্য লক্ষ্য করিয়া তিষ্বিদ্ধের পার্থক্য নিরাক্রণ জন্ত নৈরায়িকগণ বে বিশেষ বিশেষ মতের অবতারণা করিয়াছেন, তাহারই আলোচনা-পর ব্যক্তিমান্ত্র।

পুরাণবর্ণিত ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বরাদি উপাশু দেবতা-বিশেষে ভেদজান-কল্পনাকারীই ভেদবাদী। দেবতাম ভেদ-বৃদ্ধিকালী বিশেষ নিন্দনীয়।

"रख मात्राप्रनः त्नवः जन्मक्रमानिदेनवरैजः।

সমত্বেনৈৰ বীক্ষেত স পাষ্ডী ভবেদ্ ধ্রুৰম্ ॥" (পদ্মপু॰)
রামামুজ, কবীর ও প্রীচৈতন্ত মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত বৈশুব
ধর্ম এক হইলেও পরম্পর মতানৈক্য দৃষ্ট হয়। তাঁহারা প্রকৃত ভেদবাদী না হইয়া প্রকারাস্তরে ভেদবাদী হইয়া পড়িয়া-ছেন। সংক্ষেপশঙ্করজয়পাঠে জানা যায় যে, ভাঙ্কর ভেদা-ভেদবাদী, অভিনব গুপু শাক্ত, নীলকণ্ঠ ভেদবাদী, প্রভাকর-গুরু ও মপুনমিশ্র ভট্টমতামুঘায়ী ছিলেন। (সংক্ষেপশ॰ ৫৫০)

দকল ধর্মাতেই উপাসনাভেদে ভেদভাৰ প্রদর্শিত হইয়াছে। পৌত্তলিকতা, আজিক্যবাদ ও নান্তিক্যবাদ তাহার
কারণ। মূর্ত্তিগত উপাসনা ও 'এক্মেবাহিতীয়ং' রূপ পরব্রন্ধের আরাধনায় ভেদভাব লক্ষিত হয়। খৃষ্টান, ব্রাক্ষ প্রভৃতি
মূর্ত্তিগত উপাসনার প্রকৃষ্ট বিরোধী, স্ক্তরাং তাহারাই প্রকৃতপক্ষে পৌত্তলিক হিন্দ্ধর্মের যোর বিদ্বেষী। বৃদ্ধদেব জগতে
'অহিংসা পরমোধর্ম্মং' প্রচার করিয়া যান। তিনি বিশ্বিসার
নূপতির শক্তিপূজায় ছাগবলি শুনিয়া কাতর হন। তিনি হিংসাপ্রবণ পৌত্তলিক হিন্দ্ধর্মের মূলে কুঠারাঘাত করিতে চেষ্টা
পান। তাই তন্মতাবলম্বী বৌদ্ধগণ হিন্দ্ধর্মের ভেদবাদ
কল্পনা করিয়া গিয়াছেন।

ভেদবাদিন্, ভাগবতপুরাণ-চীকাপ্রণেতা।

ভেদনীয় (ত্রি) ভিদ্-অনীয়র্। ভেদনধোগ্য, ভেদনার্হ। "বিভিত্তভেদনীয়াংশ্চ তাংস্তান্ দেশাংস্ততস্ততঃ॥" (রামা২৮৮০)১০)

ভেদসহ ( তি ) ভিন্নকরণে সমর্থ।

ভেদিত (ত্রি) ভিদ-ণিচ্ কর্মণি ক্ত । ১ভির, দারিত। (অমর) প্ং) ২ তন্ত্রসারোক্ত মন্ত্রভেদ। সকল শাস্ত্রে ইছা নিন্দিত।

"आवशः कारत भीटर्स वस्ते द्वासरे ह स्थारम।

দ এব ভেদিকো মন্ত্রঃ দর্বশাস্ত্রবিবর্জিকঃ ॥" ( তন্ত্রদার ) ভেদিকু (ক্লী ) ভেদিনো ভাবঃ ছ। জেদকের ভাব বা ধর্ম। ভেদিকু (ঝি) ভেজুং শীলমভোতি ভিদ্নণিনি। > জেদকর্ত্রা, জেদবিশিষ্ট। (পুং) ২ অম্লেডস। (রাজনি •)

ভেদিনী (স্ত্রী) > ভেদকারিন্দা । ২ ভস্ত্রোক্ত শক্তিবিশেষ।
এই শক্তির সাহায্যে বোগাত্যাসরত মানব মট্চক্তে ভেদ
করিতে পারে। শক্তিসাধনা শেষ হইলে যোগী শ্রেষ্ঠপদ
প্রাপ্ত হয়। (রুদ্রধানল ৩০।৩১ অঃ)

ভেদিনীবটী, প্রীহা-বক্নডাধিকারে প্রয়োগযোগ্য ঔষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী—প্রোক্ষর, সিক্ষের আটা ও পিপুল একত মর্দ্ধন করিয়া বটকা প্রস্তুত করিবে। ইহা ষেবন করিলে বিরেচন হইয়া অনেক প্রবল পীড়ার শাস্তি হয়।

ভেদির (ক্রী) ভিহর, বছ ।

ভেতুর (ক্লী) ভিছর প্ৰোদরাদিছাং সাধুং। ভিছর, বন্ধু।
(বিরপকোষ)

ভেদ্য (জি) ভিদ্-ণাং । শাস্তাদি দারা বিদার্যা। স্কলতে উত্তরতন্ত্র ১৪ অধ্যায়ে ভেদ্ম রোগের বিশেষ বিবরণ দিখিত আছে। [ব্রণপীড়া দেখ।]

ভেয় (ক্লী) ভয়ভীত। ইতন্ততঃ পলায়িত।

"অরের্হি হুর্হদাদ ভেয়ং ভগ্নপৃষ্ঠা দিবোরগাৎ। (ভারত ১২পণ)
ভেয়পাল (পুং) রাজপুত্রভেদ।

ভের (পুং) বিভেত্তামাদিতি ভী (ঋজেক্রাগ্রবজেতি। উণ্ পা ২।২৮) ইতি রন্। ১পটহ। ২ ভেরী। ও ফুন্দ্ভি। (উজ্জন) ভেরব, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক রাজা। (সহা• ৩১।৩৬)

ভেরা, পঞ্জাব প্রদেশের শাহাপুর জেলার অন্তর্গত একটা তহনীল। ভূপরিমাণ ১১৮১ বর্গ মাইল। এখানকার বিজ্বি গ্রামের সন্নিকটে একটা স্ববৃহৎ ভগ্ন স্তৃপ দৃষ্ট হয়। উহাতে পঞ্জাব প্রদেশের প্রাচীন গ্রীক সমৃদ্ধির বহু নিদর্শন পাওয়া যায়। তদ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, এক সময়ে এয়ানে একটা সমৃদ্ধিশালী নগর ছিল।

২ উক্ত জেলার একটা নগর ও শাহপুর তহণীলের বিচার সদর। অক্ষা • ৩২॰ ২৯ ডিঃ এবং দ্রাঘি • ৭২০ ৫৭ পূঃ।

বোলাম নদীর বামক্লে অবস্থিত থাকায় এখানকার বাণিজ্যসমৃদ্ধির দিন দিন বৃদ্ধি দেখা যাইতেছে। এই নগরের প্রাচীনাংশ এখনও নদীক্লে দৃষ্ট হয়। মোগলসম্রাট্ বাবরের আক্রমণকালে এখানকার নগরবাসিগণ ২ লক্ষ টাকা মজর দিয়া মোগলাক্রমণ হইতে আত্মসমানরক্ষায় সমর্থ হইয়াছিল। পরে উহা নিকটবর্ত্তী পার্বতীয় অধিবাসীদিগের দারা ধ্বংসে পরিণত হয়। জোবনাথ নগরের ধ্বংসাবশেষ ডাঃ কনিংহাম কর্তৃক মাকিদন-বীর আলেকসানারের সমসাময়িক গ্রীকরাজ সোফাইটিসের রাজধানী বলিয়া বোষিত হইয়াছে। ১৫৪০ শৃষ্টাব্দে জনৈক মুসলমান-পীরের সমাধি-মসজিদের চতু-পার্শে বর্ত্তমান নগর নির্মিত হয়। সম্রাট্ অকবর শাহের শাসনকালে ইছা একটা রাজস্ব আদারের কেন্দ্ররপে গণ্য ছিল।

১৭৫৭ খৃষ্টাব্দে আফগানরাজ আক্ষদশাহের দেনানী নূর উদ্দীন্ কর্ত্তক এই স্থান লুঞ্চিত ও বিধ্বস্ত হয়। তলী সন্দারদিগের যত্নে এখানে পুনরায় লোকসমাগম হইয়া নগরের শোভাবর্দ্ধন হইতে আরম্ভ হয়। ইংরাজাধিকারে ইহার পূর্ব্ধসমৃদ্ধি ফিরিয়া আসিয়াছে। বিখ্যাত আমেরিক-য়ুদ্ধের সময়
এখানে বিস্তৃত্রপে তুলার কারবার চলিয়াছিল। এখনও
এখানে দি, দেশী ও বিলাতী কার্পাস বস্তু, নামদা, কম্বল,
রেশমী ও পশমী বস্তু, তরবারি, ছুরি, লোহ ও তাম্রপাত্রাদি
এবং চাউল, চিনি ও গুড় প্রভৃতির বাণিজ্য দেখা যায়।

ভেরাঘাট, মধ্যপ্রদেশের জব্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। নর্ম্মনানদীতীরে অবস্থিত। এই গ্রামের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব রমণীর। স্থানীর মর্ম্মরপ্রস্তরমন্তিত পর্বত-ভাগের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা স্বচ্ছসলিলা নর্ম্মনানদীর ও বোনর রক্ষে নামক গিরিসঙ্কটের সৌন্দর্য্য চক্রালোকে এতই মনোরম যে, বহু দেশ দেশান্তর হইতে পর্য্যাটকগণ এই মর্ম্মর ধবল অদ্রিমালার শোভা সন্দর্শনে এখানে আগমন করিয়া থাকেন।

প্রবাদ, দেবরাজ ইক্ত প্রবাবতারোহণে আদিয়া নর্মাদার স্ববন্ধ গতি প্রদারিত করিবার জন্ম স্বীয় বজ্বান্ত দারা এই পার্কত্যসঙ্কট ভেদ করিয়া দেন। এখনও স্থানীয় অধিবাদি-গণ প্র পর্কতোপরি হস্তিপদচিক্ত দেখাইয়া থাকেন এবং সাধারণে তাহা ভক্তিপূর্কক পূজা করিয়া থাকে। নিকটবর্ত্তী প্রকটী অক্তিতে হিল্ব দেবনন্দির স্থাপিত আছে। এই মন্দিরের পাদদেশে দাঁড়াইলে বহুদ্র পর্যান্ত স্থান দৃষ্টিপথে পতিত হয়। এই মন্দিরে উঠিবার জন্ম একধারে দোপনাবলী গ্রথিত আছে। মুসলমানেরা এখানকার দিব প্রভৃতি অনেকগুলি মূর্ত্তি ভাঙ্গিয়া দেয়। শুনা যায়, সমাট্ অরঙ্গজেবের মোগলসৈন্ম সংগ্রামপুরে অবস্থানকালে এইস্থান প্রহিন করিয়া যায়। প্রতি বংসর অবস্থানকালে এইস্থান প্রহিন করিয়া যায়। প্রতি বংসর অগ্রহায়ণ মাদে এখানে একটী ধর্মমেলা অনুষ্ঠিত হয়। গ্রেট ইণ্ডিয়ান্ পেনিন্স্লার রেলপথের মীরগঞ্জ ষ্টেশন হইতে এইস্থান ৩ মাইল।

ভেরি (ন্ত্রী) বিভাতি শত্রবোহস্থা ইতি ভী (বঙ্ক্রাদয় । উণ্ ৪।৬৬) ইতি ক্রিন্ বাহুলকাৎ গুণঃ। বৃহড্চকা। পর্যায়— আনক, হুন্দ্ভি, (অমর) ভেরী, আনকহুন্দ্ভি, আনক-হুন্দুভী। (ভরত)

ভেরী (স্ত্রী) ভেরি ক্লিকারাদিতি পক্ষে ভীপ্। বৃহড্টকা। "ভেরীশব্দমক্তবা তু যস্ত মাং প্রতিবোধয়েং।

বধিরো জায়তে ভূমে ! জন্মকঞ্চ ন সংশয়ঃ ॥" (বরাহপু॰)
ভেরী, মধ্য ভারত এজেন্সীর বুন্দেলথণ্ডের অন্তর্গত একটী
সামস্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ৩০ বর্গ মাইল। এথানকার
সন্দারগণ পুয়ারবংশীয় রাজপুত। তাঁহারা ইংরাজ গবমেণ্টের একথানি ইক্বারনামা ও সনন্দের অন্তবলে এই রাজ্য
শাসন করিয়া থাকেন। সামস্তরাজের দত্তকগ্রহণের ক্ষমতা
আছে। তাঁহার ২৫জন অশ্বারোহী ও ১২৫পদাতি সেনা আছে।

২ উক্ত রাজ্যের রাজ্ধানী। বেত্বা (বেত্রবতী) নদীর বামকূলে অবস্থিত।

ভেরীস্থনমহাস্থনা (ক্লী) কুমারামূচর মাতৃভেদ।
(ভারত শল্যপ ও ৪৭ অ)

ভেরেন, মধ্যপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা ভূসম্পত্তি। ভূপরিমাণ ২০ বর্গ মাইল।

ভেলানী, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর হারদরাবাদ জেলার নৌসহর উপবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। খৃষ্টীয় বোড়শ শতাব্দের পূর্ব্বে এই নগর স্থাপিত হয়। ইহার পার্মদেশে হলানি নামক নগর অবস্থিত।

ভেক্নগু (ক্লী) > গর্ভধারণ। (ত্রি) ২ ভরানক। (শব্দরত্বা) ভেক্নগু (স্ত্রী) ভেক্নগু-টাপ্। > দেবতাবিশেষ। ২ যক্ষিণীভেদ। "ত্রিকোণনিল্যা নিত্যা প্রমামৃত্রঞ্জিতা।

মহাবিতেশ্বরী শ্বেতা ভেরুগু। কুলমুন্দরী ॥"(কালীকুলসর্বস্থ

ভেরেত্তা (দেশজ) এরগুরুক্ষ, ভেরাতা গাছ।

ভেল (ত্রি) ভী (ঋজে্দ্রাগ্রবজ্ঞেতি। উণ্ ২।২৮) ইতি রন্ রম্ভ লক্ষ্য ১ ভীক্য ২ মূর্ধ। (মেদিনী) ৩ চঞ্চ্য ৪ ম্নিভেদ। (পুং) ৫ ভেলক।

ভেলক (পুং ক্লী) ভেল-স্বার্থে কন্। নছাদি-তরণসাধন বস্তু, চলিত ভেলা, পর্যায়—প্রব, কোল,উড়ূপ,তরণ, তারণ,তারকথ, তরীষ। (জটাধর)

ভেলুপুর (জী)বারাণদীধামের অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। ভেষ, ভয়। ভ্রাদি উভয় সক সেই। লই ভেষতি-তে। লোট্

ভেষ, ভয়।ভূচিত উভয় সক• সেট্। লট্ভেষতি-তে। শো ভেষতৃতাং। লুঙ্ অভেষীং, অভেষি&।

ভেষজ (ক্নী) ভিষজো বৈষ্যস্তেদমিত্যণ; নিপাতনাদেখং, বা ভেষং রোগং জয়তীতি জি-ড। ঔষধ। ঔষধদেবন কালাদির বিষয় ভাবপ্রকাশে এইরূপ লিখিত আছে—প্রাতঃকালই ঔষধ সেবনের উত্তম কাল, বিশেষতঃ কাথ ঔষধ প্রাতঃকালেই দেবনীয়। চরকাদিতে ঔষধদেবনের ৫টা সময় নির্দিষ্ট হইয়াছে, যথা—হর্যোদয়কাল, দিবাভোজনের পূর্ব ও পর, সায়ংকালীন আহারের পর, মৃত্যুক্ত এবং রাত্রিকাল।

প্রথমকাল—পিত্ত ও কফের প্রাবল্যে এবং বিরেচন বমন
ও কর্বণের নিমিত্ত প্রাতঃসময়ে অন্ধভোজনের পূর্ব্বে ঔষধ
সেবনীয়। বিতীয়কাল—অপান বায়ু কুপিত হইলে ভোজনের
পূর্বে ঔষধ প্রয়োগ করা প্রশস্ত। অফচিরোগে নানাবিধ মনোহর ও ফচিকারক দ্রামিশ্রিত ভক্ষাদ্রব্যের সহিত ঔষধপ্রয়োগ
হিতকর। সমান বায়ুর প্রকোপে ও মন্দাগ্নিতে ভোজনের মধ্যে
অগ্নিপ্রদিপক ঔষধ বিশেষ উপকারজনক। ব্যান বায়ুর
প্রকোপে ভোজনের পরে ঔষধ সেবন বিধেয়। হিকা, আক্রেপ
ও কম্প উপস্থিত হইলে ভোজনের পূর্বের ও পরে ঔষধ সেবন
করা যাইতে পারে।

তৃতীয়কাল—স্বরভঙ্গ প্রভৃতি রোগজনক উদান বায়ু কুপিত হইলে দায়ংকালে ভোজনের প্রতি গ্রাদের মধ্যে ঔষধ ব্যবহার হিতকর, প্রাণবায়ু দূষিত হইলে হিতকর ভোজনের পর ঔষধ সেবন করিতে হইবে।

চতুর্থকাল—ত্ফা, বনি, হিকা ও খাসরোগ এবং গরদোবে অলের সহিত মৃত্যু তিং ঔষধ সেবন করাইতে হয়।

পঞ্চমকাল-লেখনকিয়া, दुःश्व, এবং পচনে রাজিতে অন্নভোজন না করাইয়া ঔষধ প্রয়োগ করিতে হইবে। অন্ন चारादात शृद्ध अवध रमवन कत्रारेल अवस्थत वीर्ग ध्ववन হয়, স্নতরাং শীঘ্রই রোগ নষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু বালক, বৃদ্ধ, যুবতা, স্ত্রা ও কোমলশরীরবিশিষ্ট ব্যক্তিকে আহারের পূর্ব্বে ঔষধ দেবন করাইবে না, যে হেতু তাহা হইলে শরীরের भ्रांनित्वाध ७ वनद्यान रम। अत्तर महिज छैम्ध स्मवन করিলে তাহা শীঘ্র পরিপাক হয়, ঔষধ দেবন করিয়া তাহা পরিপাক না হইতে ভোজন করিলে এবং ভুক্ত দ্রব্য পরিপাক ना इट्टेंट छेष्ध रम्वन क्रिंग्ल वाधित उपमा रम ना, वतः জ্ঞান্ত রোগ উৎপাদন করে। ঔষধ পরিপাক হইলে বায়ুর অনুলোম, শরীরের স্বস্থতা, ক্মুধা ও তৃফার উদ্রেক, মনের প্রফুল্লতা, শরীরের লঘুত্ব, ইন্দ্রিয়ের প্রসন্নতা এবং উল্পার শুদ্রি হয়। ঔষধ পরিপাক না হইলে ক্লান্তি, দাহ, শরীরের অবসরতা, ज्ञान्ति, मृद्ध्ी, भिरतारबांश, भानिरवांध व्यवः वनकाम इस। ভক্ষণ-বিধি—দেবতা, গুরু এবং ব্রাহ্মণদিগকে প্রণাম ও আশী-র্বাদ লইয়া ভক্তির সহিত ঔষধ সেবন করিবে। ঔষধ সেবনের शृदर्ज अकजन এर ज्ञान वानीर्जाम कज़िर्दन, दि श्रकां अवि-গণের পক্ষে রসায়ন, দেবগণের পক্ষে অমৃত এবং নাগগণের পক্ষে স্থ্যা উপকারী, এই ঔষধ তোমার পক্ষে তজ্ঞপ উপকারী ইউক। ব্রহ্মা, দক্ষ, অধিনীকুমার প্রভৃতি তোমাকে রোগ ইইতে মুক্ত করুন। পরে রোগীকে প্রশাস্তভাবে উপবেশন করিয়া আশ্বীর স্বজনের সমক্ষে ঔষধ সেবন করিতে হয়। স্বর্ণ, রোগ্য অথবা মুগ্ময় পাত্রে ঔষধ সেবন কর্ত্তব্য। (ভাবপ্রাণ দিতীয় ভা৽) স্কুশতে লিখিত আছে—ঔষধ সংগ্রহ করিতে ইইলে ভূমি ও উপযুক্ত কালাদির বিষয় দেখিতে হয়। [ভূমি শব্দ দেখ]]

অপ্তাপস্দর্মংহিতার ভেষজ-সংগ্রহের স্থান নির্দিষ্ট আছে---

"धश्रमाधात्रण एमण मह्म मृद्धिक खरो ।

ग्रमानटेन जाश्रजनश्रम विवास किरियः ॥

ग्रमा अमिक्षिणं क्र मार्था विश्वमः खर्ज ।

ज्ञानकृष्टिश्नाकार जामित्र भामिति ।

जञ्ज क्र क्र कार्या श्रम् विवास ।

ज्ञानकृष्टिश्नाकार क्र मिल्रा ।

ज्ञानकृष्टिश्नाकार विश्वपंश्रमां क्र हिल्हे ।

ज्ञानकृष्टि ।

ज्ञानकृष्टि ।

ज्ञानकृष्टि ।

ज्ञानकृष्टि ।

ज्ञानकृष्टि ।

अविश्वम विश्वम ।

अविश्वम ।

अविश्वम ।

अविश्वम विश्वम विश्वम ।

अविश्वम विश्वम विश्वम ।

अविश्वम विश्वम विश्वम ।

अविश्वम विश्वम विश्वम ।

ওিষধসংগ্রহের কাল—ঔষধসংগ্রহ করিবার সময় উপযুক্ত কালের উপর দৃষ্টি রাখা আবশুক। প্রার্ট্কালে মূল, বর্ধাকালে পত্র, শরংকালে ছক্, হেমন্তকালে ক্ষীর, বসন্ত কালে সার এবং গ্রীম্মকালে কল্প্রহণ করিবে। কিন্তু ইহা সর্কবাদিস্মত নহে। সোম্য অর্থাৎ শীতল বা স্লিগ্ধ ঔষধ সকল সোম্য কালে, বর্ধা শরৎ ও হেমন্ত কালকে সৌম্যকাল কহে। ক্লক বা তীব্র ঔষধ সকল আগ্রেয় ঋতুতে আহরণ করা বিধেয়। কারণ জাগতিক পদার্থ সকল সাধারণতঃ সৌম্য ও আগ্রেয় এই হই ভাগে বিভক্ত। সৌম্য ঋতুতে ভূমির সৌম্য ও আগ্রেয় এই হই ভাগে বিভক্ত। সৌম্য ঋতুতে ভূমির সৌম্য ওণ অধিক বৃদ্ধি হয়, স্ক্তরাং সেই সময়ে যে সকল সৌম্য ঔষধ তাহাতে উৎপন্ম হয়, সেই সৌম্যগুণবিশিষ্ট দ্রব্যই বিশেষ উপকারক, এইরূপ আগ্রেয় ঔষধ সময়ে জানিতে হইবে।

গোপালক, তাপদ, ব্যাধ, বনচারী বা ম্লাহারিগণের নিকট

দ্বোর অন্সদান করা আবশুক। পত্র ও লবণ প্রভৃতি দ্বোর

দকল অংশই গ্রহণ করা যাইতে পারে, এই দকল সংগ্রহের

কালাকাল বিধান নাই। মধু, ন্বত, গুড়, পিপুল ও বিড়ক্ষ

এইগুলি পুরাতন হইলেই প্রশন্ত, এতদ্তিম অপর সমস্ত দ্বব্যই

নৃতন হওয়া আবশুক। সরস ঔষধমাত্রই বীর্যাবান্, এই জন্ত

সরস দ্ব্য গ্রহণ করিতে হয়। সরস দ্ব্যের অভাবে সংবংসর

মধ্যে যে সকল দ্ব্য সংগৃহীত হইয়াছে, তাহাই লইতে হইবে।

ঔষধগৃহ পবিত্র ও প্রশন্ত হওয়া আবশ্যক।

ভেষজ সকল কথায়, মন্থ, কৰা, চূৰ্ণ, কাৰ্থ, ও অবলেহ প্ৰভৃতি ভেদে নানা প্ৰকার। (স্কুশ্ৰুত স্ত্ৰুত ৫,৬ অ০)
[ ইহাদের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্ৰষ্টবা ]

জ্যোতিষমতে ভেষজকরণ ও দেবন উভন্নই উত্তম দিন দেখিয়া করিতে হন্ন। ইহার বিষম্ন এইরূপ লিখিত আছে,— ঘ্যাত্মকর্ণা, শনি ও মঙ্গল ভিন্ন বারে, শুভচক্রে ও শুভতিথি-বোগে পূর্বাফ্ডনী, পূর্বাযাঢ়া, পূর্বভাদ্রপদ, মঘা,ভরণী,আমেযা, বিশাখা ও আদ্রা ভিন্ন নক্ষত্রে, জন্মনক্ষত্র ও বিষ্টিভন্রাদি রহিত দিনে ভেষজকরণ এবং ক্ষত্তিকা, মৃগশিরা, ধনিষ্ঠা, বেবতী, স্বাতী, প্র্যা, শ্রণা, প্রক্ষ্প, চিত্রা, মূলা,জ্যেষ্ঠা,উত্তরফন্তনী, উত্তরাযাঢ়া, উত্তরভাদ্রপদ, হস্তা, অনুরাধা ও অশ্বনী নক্ষত্রে ও শুভবারে ভেষজ ভক্ষণ প্রশস্ত। (জ্যোতিঃসাত)

২ জন। ও স্থা। (নিবণ্টু) (পুং) ৪ বিষ্ণু। (বিষ্ণুন॰)
ভেষজচন্দ্র (পুং) রাজভেদ। (কথাসরিংসাগর ৪•।৭৪)
ভেষজাগার (ক্রী) ভেষজস্য অগারং। ঔষধ প্রস্তুতের গৃহ।
ভেষজাঙ্গ (ক্রী) ভেষজস্য ঔষধস্য অঙ্গমবয়ব ইব। অফুপান।
ভেষজ্য (ত্রি) স্বাস্থপ্রদ, আরোগ্যবোগ্য।
ভিক্ষ (ক্রী) ভিক্ষাণাং সমূহ ইতি ভিক্ষা (ভিক্ষাদিভ্যোহণ্।

"ভিকাশনমমূখাগাৎ প্রাক্ কেনাপ্যনিমন্ত্রিতম্। অ্যাচিত্ত তভৈক্ষং ভোক্তব্যং মন্তর্ববীৎ॥"

(পা ৪।২।৭৮) ইত্যণ্। > ভিক্ষাসমূহ।

( প্রারশ্চিত্ততত্ত্বপুত উশন:সংহিতা )

ভিকৈব স্বার্থে অণ্। ২ ভিন্না। (ত্রি) ও ভিন্নাভব। ৪ ভিন্নালক। ৫ ভিন্নার্ত্তিপাদক গ্রন্থ্যাথ্যান।

ভৈক্ষচর্য্য (আ) চরভাবে ক্যপ্ টাপ্, ভৈক্ষন্য চর্যা। ভিক্ষা-চরণ। (মহু ২০২৭)

ভৈক্ষজীবিকা (স্ত্রী) ভৈক্ষেণ জীবিকা। ভিক্ষা দ্বারা জীবনো-পার। পর্য্যায়—গৈণ্ডিস্তা। (ত্রিকা॰)

ভৈক্ষভুজ ( জি ) ভৈক্ষং ভূঙ্কে যঃ ভূজ্—কিপ্। ভিক্ষাশী, ভিক্ষারভোজনকারী।

"গুরুণা সমস্ক্রাতো ভূঞ্জিতারমকুৎসয়ন্।

হবিষ্য**ৈ**ভক্যভুক্ চাপি স্থানাসনবিহারবান্॥" (ভারত১৪।৪।৬।৩)

ভৈক্ষব (ক্লী) ভিক্কাণাং সমূহঃ থণ্ডিকাদিত্বাৎ অঞ্। ভিক্সমূহ।

ভৈক্ষবৃত্তি (স্ত্রী) ভৈকেণ বৃত্তিঃ জীবিকা। ১ ভিক্ষা দ্বারা জীবনোপায়। (ত্রি) ২ ধাহাদিগের ভিক্ষা উপজীবিকা।

ভৈক্ষাকুল (ক্লী) অতিথি শালা। যেস্থানে বহুলোককে অনুদান করা হয়।

ভৈক্ষার (ক্লী) ভৈকং যদরং। ভিকালক অর।

ভৈক্ষাশিন্ ( ত্রি ) ভৈক্ষং অগ্নাতি অশ-ণিনি । ভিক্ষাভোজী। ভৈক্ষাহার ( ত্রি ) ভিক্ষালন জব্যোপজীবী। ( মন্থ ১১।২৫ ) ভৈক্ষুক ( ক্লী ) ভিক্ষকমণ্ডলী।

ভৈক্ষ্য (ক্লী) ভিক্ষাণাং সমূহঃ ব্যঞ্। ১ ভিক্ষাসমূহ। ২ চতুরা-শ্রমের করণীয় বৃত্তিবিশেষ।

ভৈদিক (ত্রি) ভেদং নিত্যমইতি ছেদাদিশ্বাৎ ঠঞ্। নিত্য-ভেদনার্হ।

ভৈম ( জি ) ভীমন্ত নৃপজেদং অণ্। ভীমন্পসম্বনী।
ভৈমী ( স্ত্রী ) ভীমেনোপাসিতা ভীমন্ত ইয়ং বেতি ভীম-অণ্
ভীপ্। ভীম একাদশী, এই একাদশী বাল, আতুর ও বৃদ্ধ
ভিন্ন সকলেরই করিতে হয়। এই একাদশীর দিন উপবাস
করিয়া বাদশীর দিন ষট্তিলাচার করিলে সকল পাতক
মুক্তি হয়। তিলসান, তিলোদর্ভন, তিলহোম, তিলোদকপান, তিলদান ও তিলভোজন, ইহাই ষট্-তিলাচার।
এই ষট্ তিলাচরণ করিলে কথনই অবসন্ন হইতে হয় না।

"মৃগশীর্ষে শশধরে মাঘে মাসি প্রজাপতে।

একাদখাং সিতে পক্ষে সোপবাসো জিতেক্সিয়:।

ঘাদখাং ষট্তিলাচারং ক্সমা পাপাৎ প্রমূচ্যতে॥

তিলমায়ী তিলাদ্বী তিলহোমী তিলোদকী।

তিলম্ম দাতা ভোকা চ ষট্তিলী নাবসীদতি॥"

( একাদশীতব্ধৃত বিষ্ণুধর্মোত্রেরবচন) [ভীমৈকাদশী দেখ।]

(একাদশীতব্যুত বিষ্ণুধশোতরবচন) [ভীনৈকাদশী দেখ।]
ভীমন্ত রাজ্ঞ: অপত্যং অণ্ ঙীষ্। ২ ভীমরাজনন্দিনী দমরস্তী।
ভৈমপুর (পুং) গোত্রভেদ। "হরিতকুৎসপিঙ্গল-শঙ্খ-দঙ্জভৈমপ্রনামান্দিরসাম্বরীষ্যৌবনাশেতি" (আশ্বন্ধেনিংহা)
ভিমর্থ (গুং) ভীমর্থমধিক্ষত্য ক্বতো গ্রন্থ:। ভীমর্থাধিকার
দার। ক্বত গ্রন্থ।

ভিমদেন্য (পুং) ভীমদেনস্থাপত্যং কুরুত্বাৎ অণি প্রাপ্তে বার্ত্তিকোল্যা এটা। ভীমদেনের অপত্য। বাহুলকাং ইঞ্। ভৈমদেনি, ভীমদেনের অপত্য।

ভিমায়ন (পুংস্ত্রী) ভীমদেনস্থাপত্যং যুবা, ইঞ্জাৎ ফক্। ভীমের যুবা অপত্য।

ভৈমি (পুং) ভীমের অপত্য।

ভৈনী (স্ত্রী) > ভীমসম্বন্ধিনী। ২ ভাম একাদশীব্ৰত। ৩ ভাম-সেন প্রণীত ব্যাকরণ।

ভৈম্যেকাদশী (স্ত্রী) একাদশীব্রত বিশেষ। ভি মৈকাদশী দেখ] ভিয়াভট্ট, ধর্মরত্নপ্রণেতা, ভট্টারক ভট্টের পুত্র।

ভৈত্নব (ত্রি) ভারোরিদং ত্রাসকং, ভাক্ত-অণ্। ১ ভয়ানক।

"সব্দেন চ কটাদেশে পৃথ বাদদি পাওবঃ।

তদ্রকো দ্বিগুণং চক্রে ক্রব্যং বৈরবং বরম্॥" (ভারত)।১৬৪।২৭)

(পুং) ভীর্ত্তরস্থারের রবো যস্ত। ইতি ভীরব, ততঃ স্বার্থে অণ্। ২ শঙ্কর। (মেদিনী) ও ভয়ানক রদ। (অমরটীকা ভরত) ৪ নদ্বিশেষ। (শব্দরত্বা৽) ৫ রাগভেদ, ভৈরব রাগ, এই রাগ ৬ রাগের মধ্যে একটী। ইহার ধ্যান—

"গঙ্গাধরঃ শশিকলাতিলকস্ত্রিনেত্রঃ

সবৈধি কিভূষিততন্ত্র্গজক্বত্তিবাসাঃ।
ভাস্বত্তি শূলধর এষ নৃমুগুধারী
ভূভাম্বরোজ্মতি ভৈরবরাগরাজঃ॥'' (সঙ্গীতরত্বা•)
ব্রাগবিবোধ মতে স্বর্গাম—

ধ নি সা ঋ গ ম প ১১ মতান্তরে—

ধ নি সা ঋ গ ম ৽ ঃঃ

গায়কেরা ইহাকে ভয়রেঁ। বলিয়া থাকেন। ব্রহ্মার মতে ইহার পত্নীগণ—মালশ্রী, ত্রিবনী, গোরী, কেদারী, মধুমাধবী ও পাহাড়ী। ভরতমতে—বাঙ্গলী, ভৈরবী, মধ্যমা, দিল্ল্বী, মধুমাধবী ও বিরারী; হন্মন্মতে—বরাচী, মধ্যমাদি,ভৈরবী, সৈন্ধবী ও বাঙ্গালী। ভৈরবরাগের প্রগণ—দেওশাক, নট, বিভাস, গ্রাম, ঢোল, অজয়পাল। প্রবিধ্—বোগিঞা, বেথব, অশিরী, রেওয়া, বহনা ও ভেটিয়াল। ইহার স্থা কালাংড়া, স্থী, স্কহা।

এই রাগ হন্মনতে ষড়্বাগের মধ্যে প্রথম রাগ, এবং মহাদেবের মুথ হইতে নির্গত। ইহার জাতি উড়ব। ধৈবত, নিষাদ,
ষড়্জ, গান্ধার ও মধ্যম এই পঞ্চম্বর মিলিত হইলে তাহাকে
উড়ব কহে। ইহার গৃহ ধৈবত স্বর। শরদ ঋতুতে প্রাতঃকালই
ইহার গানসময়। আকার মহাদেবের স্থায়,অর্থাৎ স্থানর সন্ন্যাসী,
ভক্ষমৃক্ষিত বদন, মস্তকে জটাভার, জটা হইতে গঙ্গাজল পতিত
হইতেছে, হস্তে কঙ্কণ ভূষণ, ললাটে অর্দ্ধচন্দ্র, ত্রিনয়ন,সর্প নারা
স্কন্ধ ও বাহুবেন্টিত, ভালদেশে তিলক, স্বীয় স্কন্দদেশ হস্তিচর্মা,
ব্যাঘ্রচর্মাসীন, গলদেশে মুগুমালা, হস্তে ত্রিশূল, ব্যভ পার্মদেশে
অবস্থিত, ইহাই ভৈরবরাগের প্রকৃত মূর্ত্তি।

ইহার রাগিণী পাঁচটী,—ভৈরবী, বৈরাটী,মধুমাধবী, সিন্ধবী ও বাঙ্গালী। আটটী পুত্র—হর্ষ, তিলক, পুরীয়, মাধব, স্থহ, বল-নেহ, মধু ও পঞ্চম।

কল্লিনাথ মতে ভৈরব চতুর্থ রাগ। ইহার রাগিণী ছয়্টী— ভৈরবী, গুর্জারী, ভাষা, বেলাবতী, কর্ণাটী ও রগতংসা। কাহারও মতে রগতংসা স্থলে বড়হংসী। এই মতেও পূর্ব্বোক্ত আটটী পুত্র।

দোমেশ্বর মতেও ৬ রাগিণী—ভৈরবী, গুর্জ্জরী, রেবা, গুণ-কলী, বঙ্গালী ও বছলী, এই মতে রাগিণীর সহিত ইহার গান-সময় গ্রীয় ঋতু। ভরতমতে ইহার রাগিণী পাঁচ—মধুমাধবী,ললিতা, বরারী, বাহাকলী ও ভৈরবী। পুত্র ৮টী যথা—দেবশাথ, ললিত, হর্ষ, বিলাবল, মাধব, বঙ্গাল, বিভাস ও পঞ্চম। ভৈরব রাগের ৮টী ন্ত্রী—স্থা, বেলাবলী, সোরঠী, কুস্তারী, আন্দাহী, বছলগুর্জরী, পটমঞ্জরী, মিরবী। মতাস্তরে ভার্যা—ভৈরবী, বাঙ্গালী, বরারী, মধ্যমা, মধুমাধবী ও সিরবী। ইহার পুত্র—কোশক, অজয়পাল, শ্রাম, ধরতাপ, শুদ্ধ ও ঢোল। ইহার পুত্রবধূ—অষ্ঠী, রেবা, বহুলা, সোহিনী, রস্তেলী, স্থা। কাহারও মতে স্থা স্থলে শোভা। (নারদপুরাণ)

মির্জাখাঁর মতে ইহা ঋষভ ও পঞ্চমবর্জ্জিত।

৬ শিবাবতার তদ্গণভেদ। ভৈরবগণের উৎপত্তিবিবরণ এইরপ লিখিত আছে,—পুরাকালে অন্ধকাস্থরের সহিত যখন মহাদেবের ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তথন অন্ধক মহাদেবের মস্তকে গদাঘাত করিলে মহাদেবের মস্তক হইতে চারিভাগ বিভক্ত শোণিতধারা নির্গত হইয়াছিল। এই শোণিতধারা হইতেই ভৈরবগণের উৎপত্তি হয়। পূর্কদিকের শোণিতধারা হইতে হতাশনসদৃশ, চক্রহারশোভিত গলগও, বিভারাজ নামে এক ভৈরব আবিভূতি হয়। দক্ষিণধারা হইতে কামরাজ নামে প্রেত-মণ্ডিত অঞ্জন সদৃশ রুষ্ণবর্গ এক ভৈরব সমুখিত হয়। পশ্চিম ধারা হইতে পত্তিহিত ভৈরব, ইহার বর্গ অতসীক্ত্মম সদৃশ, নাম নাগরাজ এবং উত্তর ধারা হইতে শ্লধারী ভৈরব সমুভূত হইয়াছিল, অঞ্জন সদৃশ ইহার বর্গ, নাম স্বচ্ছলরাজ। মহাদেবের ক্ষত্ত সমগ্র কৃধির হইতে ফলভূষিত ভৈরব উৎপন্ন হইয়াছিল, ইহার নাম লম্বিতরাজ।

ন বাৰ প্ৰায় কৰিব (বামনপুৰ্ভূণ অৰু)

শারদীয় ত্র্গাপূজাপদ্ধতিতে ৮টা পূজনীয় ভৈরবের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের নাম মহাভৈরব, সংহারভৈরব, অসিতাঙ্গভৈরব, রুকভিতরব, কালভৈরব, ক্রোধ-ভিরব, কপালভৈরব ও ক্রুভিরব। \*

তন্ত্রদার মতে অষ্ট ভৈরব যথা—অসিতাঙ্গ, করু, চণ্ড ক্রোধ, উন্মন্ত, কপালী, ভীষণ ও সংহার।

 <sup>\* &</sup>quot;আদে মহাভৈরবঞ্চ সংহারভৈরবং তথা।
 অসিতাঙ্গভৈরবঞ্চ রক্ষণ ভৈরবমেব চ॥
 ততঃ কালং ভৈরবঞ্চ ক্রোথভৈরবমেব চ।
 তাম্রচ্ডং চল্রচ্ডং অস্তে চ ভৈরবদ্বরম্॥
 এতান্ সম্পূজ্য মধ্যে চ নবশকীশ্চ পূজ্যেৎ॥ (ব্রহ্মবৈ প্রকৃতিথ ৬১৯০)
 তাম্রচ্ডচল্রচ্ড্রোঃ স্থানে কপালভিরবক্ত্রভিরবৌ জ্রেয়ৌ॥"
 (ব্রহ্মবৈ গণপতিথ ৪১ ৯০)

"অসিতাকো করু শত ওঃ ক্রোধ উন্মন্ত সংজ্ঞকঃ।
কপালী ভীষণ শৈচৰ সংহার শাস্তমঃ মুতঃ ॥" (তন্ত্রসার)
নন্দী, ভূজী, মহাকাল ও বেতাল ইহারা শিবগণাধিপতি
ভৈরব। (কালিকাপু • ৪৪ অ • ) করবীরপুররাজ চক্র শেথরপত্নী তারাবতীর গর্ভে জাত পুত্র, পূর্বেইনি ভূজী ছিলেন,
পরে বানরমুখ হইরা ভৈরব এই নামে খ্যাত হইয়া ছিলেন।
(কালিকাপুরাণে ৪৪-৪৯ অধ্যায়ে বিস্তৃত বিবরণ দেখ।)

"ভৈরবের ধ্যান—
"ভৈরবঃ পাগুনাথ\*চ বক্তুগোর\*চতুত্ জঃ।
গদাং পদ্মঞ্চ শক্তিঞ্চ চক্রঞাপি করেণ চ॥
বিভ্রদেব্যাঃ পুরোভাগে পুজ্যোহয়ং বিষ্ণুরপগ্নক্॥"
(কালিকাপু•৬•অ•)

ভৈরবের গায়ত্রী—
"মহাভৈরববিদ্মহে কেলিরপায় ধীমহি।
ভরঃ কামো ভৈরবস্ত দেবী নিত্যং প্রচোদয়াং॥''
( কালিকাপু• ৭৭ অ• )

[ বটুকাদি ভৈরবের বিষয় তত্তৎ শব্দে দ্রষ্টব্য। ] যে স্থলে কালী তারা প্রভৃতি মহাবিদ্যা প্রতিষ্ঠিতা, তথার তদধিষ্ঠাতা এক একটী ভৈরব বিদ্যমান।

"শৃণু চার্কঙ্গি শুভগে! কালিকারাশ্চ ভৈরবম্।
মহাকালং দক্ষিণারা দক্ষভাগে প্রপূজ্রেৎ ॥" ইত্যাদি।
(তোডলতন্ত্র ১প০)

দক্ষিণকালিকা দেবীর ভৈরব মহাকাল। [ইহার বিষয় পীঠ শব্দ ও মহাবিছা দেখ] ৭ নাগভেদ। (ভারত ১।৫৭।১৬) শঙ্করাচার্য্য বটুকনাথ ও ভৈরব উপাসনাবিধি প্রচার করিয়া ছিলেন।

ভৈরব, বৃদ্ধপ্রাণবর্ণিত যক্ষভেদ।
ভৈরব, > ফেৎকারিণীতস্ত্রপ্রণেতা। কাঠকবৃহ্দিপ্ররোগ বা সাবিত্রচয়নপ্রয়োগ ও কৌকিলী সোত্রামণিপ্রয়োগ নামক গ্রন্থদ্বরচয়িতা। ও গোপ্রদানবিধি নামক গ্রন্থকর্ত্তা। ভৈরবগঞ্জা, কালিকাপুরাণ বর্ণিত ভৈরব-সরোবরতীর্থ।

, ( কালিকাপু• ৭৯ অঃ )

ভৈরব্যাম্প, হিমালয় পর্বতের কেদারনাথতীর্থের সমীপ-বর্ত্তী একটী পর্বতচ্জা। তীর্থযাত্রিগণ এথানে আসিয়া শিবের উদ্দেশে বংশি থাইয়া থাকে।

ভৈরবত্তিপাঠিন্, জমদীপিকাটিপ্পনীপ্রণেতা।
ভিরবদত্ত, ১ এক্ষচজ্রিকা, ভৈরবদতার্কি ও বজ্ঞোপবীতপদ্ধতিনামক গ্রন্থত্তররচম্বিতা। ১ উড়ুদামপ্রদীপপ্রণেতা, হরিরাম শর্মার পুত্র।

ভৈরবদীক্ষিত, জনৈক বিখ্যাত বৈদান্তিক। তিলকভৈরব নামে পরিচিত। ইনি ১৭৬২ খৃষ্টান্দে আরুণকেতুকপ্রয়োগ এবং ১৭৬৮ খৃষ্টান্দে ব্রহ্মস্ত্রতাৎপর্যাবিবরণ প্রণয়ন করেন।

ভৈরবদেব, তীরভুক্তির জনৈক নরপতি। পুরুষোত্তম দেবের পিতা। তৎপত্নী জয়াদেবী দৈতনির্গয়প্রণেতা বাচ-স্পতি মিশ্রের প্রতিপালিকা ছিলেন।

ভৈরবদৈবজ্ঞ, মুহর্তভৈরবপ্রণেত। বিখ্যাত জ্যোতির্নিদ্ গঙ্গাধরের পিতা। ইনি স্বয়ং পারাশরপদ্ধতি ও প্রশ্নতৈরব রচনা করেন।

ভৈরবভট্ট, হোমপদ্ধতিপ্রণেতা।

ভৈরব্মিঞা, জনৈক প্রসিদ্ধ বৈয়াকরণ। ভবদেবমিশ্রের পুত্র।
ইনি কারকটীকা, গদাপরিভাষেন্দ্শেখরটীকা, চক্রকলা লঘুশব্দেন্দ্শেখরটীকা, চক্রকলা কারকচক্রকলানির্ণয়, পরিভাষাবৃত্তি
বৃহতীপরীক্ষা, বৈয়াকরণসিদ্ধান্তটীকা, ভৈরবীয় পঞ্চসদ্ধি, শব্দরত্নটীকা ও ভৈরবমিশ্রীয় নামে কএকথানি ব্যাকরণ গ্রন্থ
রচনা করেন।

ভৈরবরস (পুং) উপদংশ-রোগনাশক রদৌষধ-বিশেষ। প্রস্তুত-প্রণালী—শোধিত পারদ ১০০ রতি ও চিনি ৩০০ রতি একত্র এক লোহপাত্রে নিম্বের দণ্ড দারা > প্রহর কাল মর্দ্দন করিবে. পরে উহা এক শত রতি থদিরের সহিত মাড়িয়া কজ্জলবং করিবে। উহাতে ২০টা বটিকা প্রস্তুত করিতে হইবে। ঐ বটিকা গোধুমচুর্ণের সহিত রাখিয়া দিতে হয়। গাত্রে যথন উপদংশীয় বিষজ্ঞ সমস্ত ত্রণ নিঃশেষরূপে নির্গত হইবে, তৎকালে এই ঔষধ সেবন করিতে হয়। প্রথম তিন দিন প্রত্যহ তিনটী করিয়া বটী দেবন করিবে। চতুর্থ দিবস হইতে সেবন विराध । ১৪ मित्न अहे खेषध मकन मित्र कतिए इहेरव। ममुनाम खेमर था उम्रा ल्या इहेला द्यांग मन्पूर्न चार्त्रागा হয়। পথ্য চিনি ও অল্পত্তসংযুক্ত উষ্ণ অল। জল পান বা জল স্পর্শ একেবারে বর্জ্জনীয়। অসহ তৃষ্ণা হইলে ইক্ষু ও দাড়িমাদি দ্বারা তাহা নিবারণ করিতে হয়। মল-তাাগের পর উষ্ণ জল দ্বারা শৌচ করিয়া তৎক্ষণাৎ উষ্ণ বস্ত্রে ঐজন মুছিয়া ফেলিতে হইবে। বায়ু, রৌদ্র ও অগ্নিতাপ একেবারে নিষিদ্ধ। বর্ষা বা শীত ঋতু এই ঔষধ সেবনের উপযুক্ত কাল, এই धेषध मেবन করিতে করিতে যদি মুখ-শোষ হয়, তাহা হইলে তন্নাশক ঔষধ সেবন করিবে। পরিশ্রম, পথপর্য্যটন, ভারবহন, অধ্যয়ন, দিবানিদ্রা ও রাত্রি-জাগরণ বিশেষ অনিষ্টকর। সর্বাদা কর্পুরাদি দারা স্থাসিত তাম,ল চর্কণ করা আবশ্রক। ইহাতে কফনাশক ও পিত্তের অবিরোধী ক্রিয়া সকল হইবে। লবণ, অমু এবং স্ত্রীলোকের

মুখদর্শনও বিশেষ অনিষ্টপ্রদ। এই রূপে সপ্তাহ্দর যাপন করিয়া পরে উষ্ণজলে সান ও জালল মাংসের যুর আহার করা বিধেয়। কিন্তু যে পর্যান্ত পূর্ববিৎ প্রকৃতি উপস্থিত না হয়, সে পর্যান্ত ব্যায়ামাদি নিষিদ্ধ। এই সকল নিয়ম পালন ও জিতেন্দ্রির হইয়া ঔষধ সেবন করিলে উপদংশ ও তজ্জনিত পীড়কাদি প্রশমিত হইয়া তেজ, বলর্দ্ধি ও অস্থিসকলের দৃঢ়তা সম্পাদিত হয়।

স্বয়ং ভৈরবদেব এই ঔষধের উপদেশ দিয়াছিলেন বলিয়া ইহা ভৈরবরস নামে খ্যাত। (ভৈষজ্যরত্বাত) ভৈরবরাজ, দাক্ষিণাত্যের জনৈক হিন্দুরাজা।

ভৈরবশাহ, ভৈরবশাহনবরত্বপ্রণেতা, প্রতাপের পুত্র ভৈরবসিংহ, জনৈক প্রাচীন রাজা। নরসিংহের পুত্র, ইনি অনর্থরাঘবটীকাপ্রণেতা ক্ষচিপতির প্রতিপালক ছিলেন।

ভৈরবস্থান, হিমালয়ন্থ শৈবতীর্থভেদ।
ভৈরবাচার্য্য, শ্রীহর্ষচরিতোক্ত আচার্য্যভেদ। (শ্রীহর্ষচ
ভিরবানন্দ, চণ্ডীডামরটীকারচয়িতা।
ভিরবী (স্ত্রী) ভৈরব-ঙীপ্। মহাবিদ্যা মূর্ত্তিভেদ, চামুগু।

'চামুগু। চর্চিকা চর্ম্মুগু। মার্জারকর্ণিকা।
কর্ণমোটি মহাগন্ধা ভৈরবী চ কপালিনী॥' (হেম)
তন্ত্রসারে ভৈরবীর বিষয় এইরূপ বণিত হইয়াছে।
ভৈরবী যথা—ত্রিপুরভৈরবী,সম্পৎপ্রদা ভৈরবী, কৌলেশবরী সকল্যসিদ্ধি। ভৈরবী ভ্রমবিধ্বংদিনী ভৈরবী

ভৈরবী, সকলসিদ্ধিদা ভৈরবী, ভয়বিধ্বংদিনী ভৈরবী, চৈতভাতভরবী, কামেশ্বরী ভৈরবী, ষট্কূটা ভৈরবী, নিত্যাভৈরবী, ক্দুভৈরবী, ত্রিপুরবালা ভৈরবী, নবকূটা ভৈরবী ও অরপূর্ণাভেরবী।

"বিষদ্ভৃগুত্তাশস্থো ভৌতিকো বিন্দুশেখরঃ।
বিষত্তাদিকেন্দ্রাগিস্থিতং বামান্দিবিন্দুমৎ ॥
আকাশভৃগুবহ্নিস্থো মন্তঃ সর্গেন্দ্থগুবান্।
পঞ্চকুটান্মিকা বিভা বেভা ত্রিপুরতৈরবী ॥" ( তন্ত্রসার )
ভৈরবীমন্ত্র বহুবিধ, তন্মধ্যে ত্রিপুরতৈরবী আদি করিয়া
যথাক্রমে মন্ত্র ও পু্জাদির বিষয় লিখিত হইল।

'হসবৈং হসকলরীং হসবেরিং' এই বীজ মন্ত্রে ত্রিপুরতৈরবীর পূজা করিতে হয়। পূজাক্রম যথা—প্রথমে সামান্ত পূজা-প্রতিক্রমে প্রাতঃক্ত্যাদি প্রাণায়ামান্ত সমস্ত কার্য্য করিয়া মূলের লিখিত মন্ত্রে পীঠন্তাস, পীঠশক্তিন্তাস, পীঠমনুন্তাসাদি করিয়া মূল পূজা করিবে।

দেবীর ধ্যান—

"উদ্যন্তাত্মসহস্রমকণকোমাং শিরোমালিকাং রক্তালিগুপয়োধরাং জপবটিং বিদ্যামভীতিং বরম্। হস্তাকৈর্দ্ধতীং ত্রিনেত্রবিলসদ্রকারবিল্পশ্রিয়ং দেবীং বদ্ধহিমাংশুর্ত্বসুকুটাং বন্দে সমলস্থিতাম ॥"

নবোদিত সহস্র ভাত্ন কিরণ সদৃশ রক্তবর্গ কৌমবসন পরিধান, গলদেশে মুগুমালা এবং স্তন্ত্বস্থ রক্তালিপ্ত, পদ্মাভ করচত্ইরে জপমালা, পৃস্তক, অভয়মুদ্রা ও বরমুদ্রা এবং কপালে শশিকলা বিদ্যমান, রক্তপদ্মের স্থায় শ্রীবিশিষ্ট, তিনটী চক্ষু, মস্তকে রত্নকিরীট এবং মুখে ঈষদ্ হাস্থ বিরাজিত।— এইরূপে দেবীর ধ্যান করিয়া পূজা করিতে হয়। এই পূজাতে বিশেষ এই যে, নৈবেদ্যদানের পর বলিচত্ইয় অর্পণ করিতে হয়। দশ লক্ষ মন্ত্র জপ করিলে এই দেবীর পুরশ্চরণ হয়। ১২ হাজার প্রশাশ পুল্প দারা হোম করিতে হয়।

সম্পদ্প্রদা তৈরবী।—সম্পদ্প্রদাতেরবীর পূজাদিও ত্রিপুরতৈরবীর স্থায়। তেবল প্রভেদ এই যে, বীজমন্ত্র 'হস্টরং হস্কলরীং হস্বোং' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।

ধ্যান---

"আতাফ্রার্কসহপ্রাত্যাং ক্ষুরচ্চক্রকলাজটাম্।
কিরীটরত্ববিলসচ্চিত্রচিত্রিতমৌজিকাম্ ॥
প্রক্রমিরপঙ্কাটামুগুমালাবিরাজিতাম্ ।
নয়নত্রমশোভাট্যাং পূর্ণেন্দুবদনাবিতাম্ ॥
মুক্তাহারলতারাজং পীনোন্নতঘটস্তনীম্ ।
রক্তাম্বরপরীধানাং যৌবনোন্নতর্মপিণীম্ ॥
পুস্তকঞ্চাভয়ং বামে দক্ষিণে চাক্ষমালিকাম্ ।
বরদানপ্রদাং নিত্যাং মহাসম্পদ্প্রদাং স্বরেং ॥"

এই ধ্যান দারা পূজার নিয়মানুসারে পূজা করিতে হয়।
তিন লক্ষ জপ এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ, এবং তদ্দশাংশ হোম।
তন্ত্রান্তরে লিখিত আছে যে, একলক্ষজপ ও তদ্দশাংশ হোমে
এই মন্ত্রের পুরশ্চরণ হয়।

কোলেশতৈরবী—কোলেশতৈরবীর পূজাদিও সম্পদ্-প্রদাতিরবীর স্থায়, কেবল 'সহরৈং সহকলরীং সহ রৌং' এই বীজমন্ত্রে পূজা বিধেয়।

সকলসিদিন ভৈরবী—ইহারও কোলেশভৈরবীর ভাষ পূজাদি করিতে হইবে। কেবল 'সহেং সহক্লরীং সহৌং' এই বীজমন্ত্র মাত্র ভিন্ন

ভয়বিধ্বংসিনী ভৈরবীর—'হসৈং হসকলরীং হসোং' এই বীজমন্ত্রে সম্পদ্-প্রদা ভৈরবীর পূজার আয় পূজা করিতে হইবে বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ

ি চৈতভাতিরবী— 'দৈহং সকল্মী' সেহরৌঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ইহার ধ্যান-

"উদ্যন্তামুসহস্রাভাং নানালক্ষারভূষিতাম্।
মুক্টাগ্রলসচক্ররেথাং রক্তাম্বাহিতাম্॥
পাশাস্কুশধরাং নিত্যাং বামহন্তে কপালিনীম্।
বরদাভয়শোভাচ্যাং পীনোল্লত্বনস্তনীম্॥"
এই ধ্যানে পূজা করিতে হয়। ইহার পুরশ্চরণ লক্ষ জ্প,

হোম তদ্দশাংশ অর্থাৎ দশ হাজার।
কামেখরী তৈরবী—'সৈহং সকলহ্রী' নিত্যক্লিয়ে মদব্রবে হেসোঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান ও
পূজাদি চৈতগুতিরবীর স্থায়।

ষট কূটা ভৈরবী—'ভরল কদহৈং, ভরল কদ হেং' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। কেহ কেহ ইহার পাঠান্তর 'ভর-লকদহীং ভরলকদহৌঃ' এইরূপ বলিয়া থাকেন। ইহার ধ্যান—

"বালস্থ্যপ্রভাং দেবীং জবাকুস্থমসন্নিভাম্।
মুগুমালাবলীরম্যাং বালস্থ্যসমাংশুকাম্॥
স্থবৰ্ণকলদাকারপীনোন্নতপ্রোধরাম্।
পাশাকুশৌ পুস্তকঞ্চ তথা চ জপমালিকাম্॥"

নিত্যা ভৈরবী—'হদ কল রডিং, হদ কলরডীং,হদ কলর-ডৌং' এই বীজমদ্রে ষট্ক্টাভৈরবীর পূজাপদ্ধতিক্রম পূজা করিতে হয়।

ক্ষদ্রভৈরবী—'হস খফেং হসকলরীং হসোঃ' ইহা বীজ-মন্ত্র; এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"উদ্যন্তানুসহস্রাভাং চক্রচ্ড়াং ত্রিলোচনাম্।
নানালঙ্কারস্থভগাং সর্কবৈরিনিকস্তনীম্॥
বমজ্রধিরমুগুলীকলিতাং রক্তবাসসীম্।
ত্রিশূলং ডমক্রং থড়াং তথা থেটকমেব চ॥
পিনাকঞ্চ শরান্ দেবী পাশাস্ক্শযুগং ক্রমাং।
পুস্তকঞ্চাক্রমালাঞ্চ শিবসিংহাসনস্থিতাম্॥"
এক লক্ষ জপ ইহার পুরশ্চরণ, তদ্দশাংশ হোম।
ভূবনেশ্বরী ভৈরবী—'হসেং হস কল্ব্রী' হসোঃ' এই বীজমন্ত্রে পূজা করিতে হয়। ধ্যান—

"জবাকুস্থমসন্ধাশাং দাড়িমীকুস্থমোপমাম্।
চন্দ্ৰরেথাং জটাজূটাং ত্রিনেত্রাং ব্যক্তবাসদীম্॥
নানালন্ধারস্থভগাং পীনোন্নতখনস্তনীম্॥
পাশাঙ্কুশবরাভীতিধারয়স্তীং শিবাশ্রমাম্॥"
চৈতন্তবিরবীর পূজার নিয়মান্থদারে পূজা করিতে হয়॥
ত্রিপুরবালাভৈরবী।—'ত্রং ক্লীং সৌঃ' এই মল্পে ত্রিপুরাভৈরবীর পূজাপদ্ধতিক্রমে পূজা করিতে হয়। তিন লক্ষ জপ এই
মল্পের পুরশ্বরত্ব।।

नवक्षे। टेज्यवी—'श्रेश क्रीश राप्तीः हमकन्त्रीः हराप्तीः हमतः हमकन्त्रीः इमरत्रीः' श्रेष्ट वीखरे नवक्षेत्र-मज्ञ, श्रेष्टाः हमकन्द्रीः हराप्तीः' श्रेष्ट नवाक्ष्य मञ्ज मर्स्तराम त्रहिल, 'हुँ ह दिशः श्री ह कन्त्रः ह्रीः ह्रीः हरत्रो' श्रेष्ट जिन जिनति वीख्य नवक्षेत्र मञ्ज हम् । टेज्यवी शृकात्र निग्नमास्त्रमारत शृक्षा क्रित्र हम । नक्षक्षा श्रेष्ट सरस्त्र श्रुत्रक्षत्र ।

"বদ বদ বাগ্বাদিনি হেসরী" ক্লিনে ক্লেদিনি মহামোকং কুক ক্লীং হেসোঃ" ইহা দীপনী মন্ত্র। এই মন্ত্র প্রথমে ৬ বার জপ করিয়া পরে পূজাদি করিতে হয়।

আরপূর্ণা তৈরবী—'ওঁ ছীং শ্রীংক্লীং ভগবতি মাহেশবি অরপূর্ণে স্বাহা' এই বিংশতাক্ষর মন্ত্রে অরপূর্ণেশ্বরী তৈরবীর আরাধনা করিতে হয়। উক্ত মন্ত্রের কামবীজ পরিত্যাগ করিলে 'ওঁ ছীং শ্রীং নমো ভগবতি মাহেশবি অরপূর্ণে স্বাহা' এই উনবিংশাক্ষর মন্ত্র হয়। এই মন্ত্র জপ ও পূজা করিলে ধনধান্তাদি এশি র্যা বৃদ্ধি হয়। নামান্ত পূজাপদ্ধতির নিয়মান্ত্রসারে পূজা করিতে হয়। ইহার ধ্যান—

"তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভাং বালেকুরুতশেথরাম্।
নবরত্বপ্রভাদীপ্তমুক্টাং কুঙ্কুমারুণাম্॥
চিত্রবন্ত্রপরীধানাং সফরাক্ষীং ত্রিলোচনাম্।
স্থবর্ণকলসাকারপীনোন্নতপরোধরাম্॥
গোক্ষীরধামধবলাং পঞ্চবক্তাং ত্রিলোচনীম্।
প্রসন্নবদনাং শস্তুং নীলকণ্ঠবিরাজিতম্॥
কপদ্দিনং কুরংসর্পভ্ষণং কুলসন্নিভম্।
নৃত্যস্তমনিশং স্কৃত্তং দৃষ্টানক্ষমন্ত্রীং পরাং॥
সানক্ষম্থলোলাক্ষীং মেখলাঢানিতম্বিনীম্।
অন্নদানরতাং নিত্যাং ভূমি শ্রীভ্যামলঙ্ক্তাম্॥"
এই ধ্যানে যথা বিধানে পূজা করিতে হয়। ইহার পুরুষ্চরণ

লক্ষ জপ, পরে দ্বতাক্ত অন্নে তদ্দশাংশ হোম করিতে হয়।

তীর্থস্থলে শিব ও শিবাণীর ঘাঁহারা অন্তর অন্তরী থাকেন, তাঁহারা ভৈরব নামে খ্যাত হন। ২ রাগিণী বিশেষ। এই রাগিণী ভৈরব রাগের পত্নী। কোন কোন মতে মালব-রাগের পত্নী।

"ধানসী মালবী চৈব রামকীরী চ সিন্ধুড়া। আশাবরী ভৈরবী চ মালবস্ত প্রিয়া ইমাঃ॥'' (সঙ্গীতদামোত)

হন্মনতে এই রাগিণী সম্পূর্ণা জাতি, ইহার দপ্তস্বর-বিভাসক্রম—মধ্যম, পঞ্চম, ধৈবত, নিষাদ, বড়জ, ঋষভ ও গান্ধার।
ইহার গৃহ মধ্যমস্বর, শরং ঋতুর প্রভাত কালে এই রাগিণী
গান করিতে হয়। ইহার ধ্যান—

"সরোবরস্থা ক্ষটিকস্ত মন্দিরে সরোক্তেঃ শঙ্করমর্চয়স্তী। তালপ্রয়োগপ্রতিবদ্ধনীতি গৌরী তমুর্নারদভৈর্বীয়ম্।" (সঙ্গীতদামোত)

রাগমালা মতে, ইহার স্বরূপ অল বয়স্বা, স্থরপা, স্থনেতা, বিস্তারবদনা, কেশ পিকলবর্ণ, অঙ্গ অতি স্থকোমল, বর্ণ জবাকুস্থমদদৃশ, পরিধান শ্বেতবদন, গলদেশে চম্পক্মালা স্থশোভিত, প্রফুল পদ্মযুক্ত, পর্ববিগুহায় শিবপূজাপরায়ণ এবং দর্বদা মঞ্জীর বাজাইয়া গান করিতেছেন। কলিনাথ, সোমেশ্বর ও ভরত মতেও ইহার স্বরূপ এইরূপ। (দঙ্গীতদামোত)

্এই রাগিণী টোরী ও বরারী মিশ্রণে উৎপন্ন। স্বর্থাম— স্বাস্থা গ্লাম প্রধানি

म প ধ नि म अ

ইহার মধ্যম বাদী ও ধৈবত সম্বাদী। (সঙ্গীতরত্নাও)
ভৈরবী, কালিকাপুরাণ বর্ণিত পুণাতোরা নদীভেদ।
(কালিকাপুও ৭৮ অও)

ভৈরবীকবচ, তন্ত্রদারোক্ত দেবীমন্ত্রযুক্ত ধারণীয় কবচৌষধতেন।
তৈরবীচক্র (ক্লী) ভৈরব্যাঃ পূজনার্থং চক্রং। দেবীপূজার
জন্ত কুলাচারীদিণের চক্রাকার ব্যাপার সমূহ। নিষ্ঠাবান্
কুলাচারিগণ দেবীপূজাকালে শিবশক্তির সমাযোগ সম্পাদনার্থ
যে সান্ধ্য সমাধি অবলম্বন করেন, তাহা ভৈরবীচক্র নামে উক্ত
হইয়াছে। কুলবার, কুলনক্ষত্র এবং কুল তিথিতে এই চক্রের
অনুষ্ঠান করিতে হয়। ভৈরবীচক্র প্রবর্ত্তিত হইলে সকল বর্ণই
বিজ্ঞান্তম হইয়া থাকে। কিন্তু ভৈরবীচক্র নিবর্ত্তিত হইলে
আবার সকল বর্ণই স্বস্থ বর্ণত্ব প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

ভৈরবীভূমি, জ্যোতিষোক্ত ভূবল-সন্নিবেশের প্রক্রিয়া বিশেষ।
নূপতিগণ ইহা দারা চতুর্বিধ সংগ্রামে বিজয়ী হইতে পারেন।

"তোরবাভাগিনৈখ'তের শিলীক্রমোর্দিশি ক্রমাৎ। ভ্রমোমৃগাদিকে ষট্কে প্রাইপ্তধা ভূতভৈরবী॥ জয়দা দক্ষিণে ভাগে মৃত্যুদা বামভাগগা। ভৈরবী ভঙ্গদা যুদ্ধে পৃষ্ঠস্থা সন্ধিকারকা॥"

( नत्रপতিজয়ঢ়য়য় খবেরাদয় )

"নিত্যং নৈমিত্তিকং কাম্যং প্রক্র্যাচ্চ দিনে দিনে।
 ক্লবারে ক্লক্রেচ তিথো চন্দনকে তথা ॥
 তৈরব্যাঃ কলিতং চক্রং সংস্থাপ্য পূর্ববং প্রিয়ে।
 য়রাণাং শোধনং ক্র্যাদ্ যথাবং পরমেখরি ॥
 প্রবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্কেব বর্ণা ছিজোত্তমাঃ।
 নিষ্ত্তে ভৈরবীচক্রে সর্কেব বর্ণাঃ পৃথক্ পৃথক্ ॥
 স্ত্রীবাথ পুরুষঃ শণ্শভালো বা ছিজোত্তমঃ।
 চক্রমধ্যে ন ভেনোহন্তি সর্কেবেন্বস্মাঃ শ্বুতাঃ ॥" (উৎপত্তি তক্ত্র)

ভৈরবীশৈল, হিমালয়স্থিত তীর্থভেদ।
ভৈরবায় (তি) > ভৈরব সম্বন্ধীয়। ২ ভ্যানক।
ভৈরবেন্দ্র (পুং) > জনৈক রাজা। [ভৈরবদেব দেখ।]
২ শিশুবোধিনী সপ্তপদার্থী টীকাপ্রণেতা। ইহার পিতার

ভৈরবেশ (পুং) শিব।

ভৈরিক (পুং) ভেরিবান্তকারী।

ভৈলী, বারাণদীর দক্ষিণস্থ একটী পরগণা। বর্ত্তমান চুণার নগর ও হর্গ ইহার অন্তর্ক্ত। [চণার দেখ।]

ভৈষ্জ (ক্রী) ভেষজমেব সংজ্ঞারাং স্বার্থে বা অণ্। লাবক পক্ষী।
(জটাধর) ২ ভেষজ, ঔষধ। ভিষজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিত্বাৎ
যঞ্ ভৈষজ্য তম্ম ছাত্রাঃ কথাদিত্বাৎ অণ্ যলোপঃ। ৩ ভিষজের গোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ। এই অর্থে বছ্বচন।

ভৈষজ্য (ক্লী) ভেষজনেবেতি ভেষজ ( অনস্তাবসথেতিহ ভেষজাঞ ্ঞ্যঃ। পাঙাগ্যং ইতি ঞ্যঃ। ঔষধ। "তদেব যুক্তং ভৈষজ্যং যদারোগ্যায় কল্পতে॥"

(চরক স্ত্রস্থান)

ভিষজো ২পত্যং গর্গাদিছাৎ যঞ্। ২ ভিষজের গোত্রাপত্য।
ভৈষজ্যরত্মাবলী, বৈত্মক গ্রন্থভেদ। বৈত্ম মহামহোপাধ্যায়
শ্রীযুক্ত গোবিন্দ দাস বিশারদ এই গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।
শতাধিক বংসর হইল এই গ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে। গ্রন্থকার
গ্রন্থারন্তে লিখিয়াছেন—

"নত্বা সদ্ভিষজাং মুদে গুণবতীং গোবিন্দদাসোহধুনা নানা গ্রন্থমহোদধের্ব্বিতম্বতে ভৈষজ্যরত্বাবলীম্। যদি প্রিয়তমা নম্ভাদ্র্দ্ধাণাং ভিষজামিয়ম্। তথাপি নব্যা নব্যানামামুকুল্যং বিধাম্ভতি॥"

যদিও ইহা বৃদ্ধদিগের অতিশন্ধ প্রিয় না হয়, তথাচ নব্যদিগের যে ইহাতে বিশেষ আরুকুল্য হইবে,তাহাতে আর সন্দেহ
নাই। ইহাতে এতদেশপ্রচলিত সারকৌমুদী, রসেক্রচিন্তামণি, চক্রদন্ত, রসেক্রসারসংগ্রহ প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ঔষধ সকল
সংগৃহীত হইয়াছে। ঔষধ শিক্ষা করিতে হইলে ভৈষজ্যরত্নাবলীই সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। ইহাতে অধিকার ক্রমে ঔষধ প্রস্তুত
ও সেবনের নিয়ম সকল লিপিবদ্ধ ইইয়াছে। বর্ত্তমান সময়ে
ভৈষজ্যরত্নাবলীই একমাত্র সাধারণ বৈত্যের উপায় স্বরূপ। এই
সংগ্রহ দারা বিশেষ উপকার সংসাধিত হইয়াছে।

ভৈষজ্যরাজ ( পুং ) বোধিদত্তেদ্

ভৈষ্ণজ (পুং) ভিষ্ণজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিষাৎ যঞ্ ভশু ছাত্রাঃ অণ্ যলোপঃ। ভিষ্ণগুগোত্রাপত্য ছাত্রসমূহ। এই শক্ বহুবচনাম্ব। ভৈষজ্যসমুদ্দাত ( পুং) বোধিসমভেদ ৷

ৈ হয়ে জ্য (পুং স্ত্রী) ভিক্তজো গোত্রাপত্যং গর্গাদিষাৎ যঞ্ । তলোত্রাপত্য। লাং ক্রিক্তালালা

ভৈত্মকী (স্ত্রী) ভীমকন্ম স্ত্রাপত্যং, ইঞ্ ঙীপ্। ভীমক নৃপ-কলা ক্রিনী। (হরিব॰ ১২০ অ॰)

ভোঁচকানি (দেশজ) উপবাস জন্ত কণ্ঠন্থ খাদনালী শুক্ষতা প্রাপ্ত হইয়া যে অবকৃদ্ধ ভাব প্রাপ্ত হয়। ঐরপ হর্মল অবস্থা ভোঁচকানি লাগিলে সেই ব্যক্তি কণ্ঠরোধ হইয়া বাক্শক্তির প্রান্ত হাস হইবার সম্ভাবনা।

ভেঁকা (দেশজ) ধাররহিত্য (অন্ত্রাদির)।

ভৌদ্ভ নকুলজাতীর জন্তবিশেষ (Ichneumon grundens.)। रेशाम्ब ठाति भन धात्राम नथत्रपूक व्यवः मर्वत्राव ७ পুচ্ছভাগ লোমবছল। দস্তাবলী এরপ স্থতীক যে তদ্ধারা অনারাদে পক্ষী প্রভৃতির মাথার খুলি চিরিয়া থার। বাঙ্গালায় ইহার। 'ভাম' নামে প্রসিদ্ধ। জল মধ্যে মেছো কুমীর ও গোদাপ প্রভৃতির ইহারা ভয়ানক শক্ত। ধীবরগণ প্রত্যেকেই প্রায় ভোঁদড় পুষে। তাহাদের নিক্ট ইহারা ধেড়ে নামে शांछ। ইहात्रा मखत्रगर्नार्या विलक्षण शहे। छल मस्या ড্বিয়া ইহারা নদীগর্ভন্ত মংস্থাদি জালের মধ্যে তাড়াইয়া মানে। স্রোতোবেগে আসায় ঐ মংস্ত প্রভৃতি জালবদ্ধ इरेम्रा योत्र। ভाँमएएता এরপ ऋकोगत कल मरशु मरशु थरत, তारा अनित्न आक्रियाचिक रहेरक रहा। हेराता जन মধ্যে নিমগ্ন হইরা পদস্থিত স্থতীক নথর দ্বারা বুহদাকার মংস্তের চকু বিধিয়া তাহাদিগকে পাড়ের দিকে টানিয়া श्रात्न। शैवदत्रता छाशिनिशत्क धतिन्ना छान्नात्र छूटन उ বিক্রম্ম করে। সাধারণের বিশ্বাস,—ধেড়ে, ভোঁদড় ও ভাম এক জাতীয় হইলেও তাহাদের মধ্যে একটু প্রভেদ আছে।

[ नकुन भक्त (मथ। ]

ভোঁস্লে, মহারাষ্ট্র রাজস্থানের বংশোপাধিবিশেষ। জগংপ্রানিদ্ধ মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজী, সামস্ত প্রধান রঘুনাথ
রাও এবং বর্ত্তমান তাজোর অধিপতিগণ এই ভোঁসলেবংশসমৃত্ত। প্রকৃতপক্ষে শিবাজীর অভ্যুখান হইতেই এই
ভোঁসলেবংশের ব্যাতি ও সম্মান বর্দ্ধিত হইয়াছিল। বিখ্যাত
আক্ষান্দনগর-রাজবংশের অধঃপত্তনের পর এই ভোঁসলেবংশ
প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে আরস্ক করে।

এই বংশের আদিপুরুষ ভোঁসাজী হইতেই ভোঁসলে-বংশকাহিনী গঠিত হইয়াছে। উক্ত বিবরণীতে প্রকাশ যে, রাজপুতানার উদয়পুর রাজ্যের জনৈক রাজদায়াদ হইতে ভোঁসাজির জন্ম হয়। তিনি কোন অভাবনীয় কারণে দাক্ষিণাত্য বাদী হন। তাঁহারই বংশধরগণ কালে মহারাষ্ট্র-ক্ষেত্রে বিজয় বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

>८११ श्रष्टीत्क मात्नाकी ट्यांमत्न नामा छेळ वःभावजःम জনৈক প্রথিতনামা ব্যক্তিকে আমরা ইতিহাসগগন আলোকিত করিতে দেখিতে পাই। ইনি ভোঁদাজীর বংশধর বাবজীর পুত্র। বাবজী ফলতনের দেশমুখ জগপালরাও নায়ক নিম্বলকরের ভগিনী দীপাবাঈর সহিত স্বীয় পুত্রের বিবাহ দেন। ১৫৭৭ খুষ্টান্দে লাখজী যাদবরাওর যত্নে তিনি ২৫ বর্ষ বয়সে মুর্কাজা निकाम भारत्र अशीरन भिरतमात्र शरम नियुक्त इन। এই সামাত পদ হইতে তিনি স্বীয় অধাবসায় গুণে সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়া উঠেন এবং ক্রমশঃ স্বীয় অস্বারোহী সেনাদল বৃদ্ধি করিয়া রাজসরকারে বিশেষ প্রীতিভাজন হইয়া পড়েন। এ সময়ে তিনি কএকথানি গ্রামের পাটেলদারী প্রাপ্ত হন। ১৫৯৫ খুষ্টাব্দে মোগল-দৈশ্য আক্ষদনগর আক্রমণ করিলে বাহাত্রর নিজাম (২য়) মহাবিভাটে পতিত হন। তিনি নিরুপায় বৃঝিয়া মালোজীর অধিনায়কতা গ্রহণ করিতে বাধ্য হইলেন। এই যুদ্ধে তিনি মহারাষ্ট্র-দেনাপতি মালোজী ভোঁদলেকে রাজোপাধি এবং পুণা ও স্থপা জায়গীর দান-পূর্বক বিশেষ সম্মানিত করেন। তদনস্তর মালোজী निवत्नत्र ७ ठाकन आर्मात्मत्र इगीधाक्रशाम नियुक्त रहेत्रा विटमेंच मधाना थाथ इसन। देवकृत ७ हेलाता नगरत তাঁহার বাস নিরূপিত ছিল।

এইরূপে আন্দনগর-রাজসরকারে ক্রমশঃই প্রতিপত্তি প্রদারিত হইতে থাকে। ১৫৯৯ খুষ্টাব্দে একদিন হোলীপর্ব্বোৎসবে স্বীয় পুত্র শাহজীকে সঙ্গে লইয়া তিনি আপন প্রতিপালক মহারাষ্ট্র-পুঙ্গব লাথজী যাদব রাওর সহিত সাক্ষাৎ করিতে গমন করেন। তিনি সর্বাহ্মলকণ পঞ্চমবর্ষীয় বালক শাহজীকে প্রীতিচক্ষে নিরীক্ষণ করিয়া আহলাদে ও আদরে আপনার তিনবর্ষ বয়স্কা কল্লা জিজির পার্যে বসাইয়া দিলেন। বালক ও বালিকা একাসনে উপবিষ্ট হইয়া ক্রীড়া করিতে লাগিল। তদর্শনে কোতৃহলপরবশ হইয়া যাদবরাও স্বীয় ক্যাকে উপহাসচ্ছলে বলিয়াছিলেন যে, বালিকে! তুমি উহাকে স্বামিত্বে পাইতে ইচ্ছা কর কি ? এই কথা শুনিবামাত্র সেধানকার সকলে হাসিয়া উঠিল, কিন্তু মালোজী এই বিবাহ-প্রস্তাব গান্তীর্ঘ্যের সহিত অন্তুমোদন করিয়া লাখজীকে স্বীয় প্রার্থনা জানাইলেন। মানিশ্রেষ্ঠ যাদবরাও এবং তৎপত্নী এই প্রস্তাবে মালোজার প্রতি বিরক্ত ও কুদ্ধ হইলেন, কিন্তু মালোজী আপনার কথা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্ত বিশেষ চেষ্টিত ও অবিচলিত রহিলেন।

এই ঘটনার পর তিনি স্বীয় বাসগ্রামে উপনীত হন।
এখানে তবানীদেবীর ক্বপায় তিনি অনেক গুপ্তধন লাভ
করেন এবং স্বীয় ভ্রাতা বিঠোজীর পরামর্শান্নসারে তিনি ঐ
অর্থ দারা বহুণত দেবমন্দির, জলাশয় প্রভৃতি স্থাপন করিয়া
সাধারণে সন্মান লাভ করিতে লাগিলেন। ক্রমশ: তাঁহার
ধনাগমের কথা চারিদিকে রাষ্ট্র হইল, কিন্তু তাঁহার কোন
রাজমর্গ্যাদা না থাকায় ঘাদবরাও তাঁহাকে ক্যাদানে অভিমত
প্রকাশ করিলেন না, পকাস্তরে তিনিও যাদবরাওর সহিত
বৈবাহিক সম্বন্ধ-স্থাপনাশা পরিত্যাগ করিতে পারিলেন না।

আন্ধাননগরের স্থায় পতনশীল রাজ্যে অর্থ ও শক্তি কি না করিতে পারে ? তিনি অর্থ এবং ভুজবল দারা সহজেই রাজাকে বশীভূত করিলেন। ১৫৯৯ খুটান্দে মোগলসৈত্যের সহিত খুদে তাহার বীরন্ধকাহিনী চারিদিকে রাষ্ট্র হইয়া পজিল। তিনি পাঁচ হাজারী অন্ধাননানায়ক ও রাজা উপাধি লাভ করিলেন। সঙ্গে পর্কোক তুর্গাধিকার ও জারগীর লাভ তাহার মদৃত্তে ছুটিয়া গেল। তথন মাদবরাওর আর ওজরাপত্তির কোন কারণ থাকিল না। এদিকে ১৬০৪ খুটাকে রাজা শ্বরং তাহাকে ক্যার বিবাহ দিতে অহুরোধ করিলেন। তিনি স্থাতানের কথা এজাইতে না পারিয়া শ্বীয় কন্যার বিবাহসম্বতি জানাইলেন। উক্ত বর্ষে মহাসমারোহের সহিত শাহজীর সহিত জিজিবাইর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া গেল। শ্বরং স্থাতান বিবাহকেত্রে উপস্থিত থাকিয়া দম্পতিছরের স্মান বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

এই শাহজীই তারত-প্রদিদ্ধ মহারাষ্ট্র ছত্রপতি শিবাজীর
পিতা। ১৯২৭ খৃষ্টাব্দে জুররের নিকটবর্তী শিবনের হুর্নে
শাহজাপদ্ধী জিজিবাঈ শিবাজী-রন্ধ প্রদাব করেন। শিবাজীর
পার তংপুত্র শস্তাজী এবং পৌত্র শাহু পুণা ও সাতারার রাজছত্র
রক্ষা করিয়াছিলেন। [মহারাষ্ট্র, শিবাজী, শাহজী প্রভৃতি
শব্দ দেখ]

শিবাজীর অভ্যাদমে মহারাষ্ট্র রাজশক্তি বেরপ প্রচণ্ডমার্তওতেজ ধারণ করিরাছিল, তাঁহার তিরোধান সঙ্গেই
সেই পূর্ক রশিমালার কর হইতে থাকে। শিবাজী ভোঁদলেবংশের বে স্থায়তি অর্জন করিয়াছিলেন, মহারাষ্ট্রশক্তির
অধংপতন দক্ষে দেই ভোঁদলে-বংশের প্রভাব অস্তমিত হইয়া
মারা কি সময়ে পার্যজী নামা জনৈক মহারাষ্ট্র-সর্কার
বেরার প্রদেশে আগমনপূর্কক মহারাষ্ট্রশক্তির পূন: প্রতিষ্ঠার
জন্ম বর্নপরিকর হন। এই ব্যক্তি হইতে বেরার রাজ্যে
ভোঁদলে-রাজ্বংশের প্রতিষ্ঠা হয়।

প্রকৃত পকে পার্শজী ভোঁসলেবংশসভূত ছিলেন কি না,

তিষিয়ে ঘোর আন্দোলন উপস্থিত হইরাছে। সাজারার
নিকটবর্তী স্থানে তিনি একজন অধারোহী সেনানীর পদে
নিযুক্ত ছিলেন। ভোঁসলেবংশগোরব শিবাজী-বংশের অধঃপতনে অন্তমিত হইলে, তিনি সেই বংশের প্রনিষ্ট করেন।
পুন্রজার মানসে এই স্থানে ভোঁসলেবংশের প্রতিষ্ঠা করেন।

রাজা শাহর রাজ্যকালে পার্শ্বজী উচ্চ সন্মান লাভ করেন।
শাহর কার্য্যে তাঁহার উরজিপথ স্থবিস্তত হইয়াছিল। দিল্লী
হহতে প্রত্যাগমনের পর তিনি রাজা শাহু কর্তৃক বেরার
প্রদেশের যাবতীয় মহারাষ্ট্রীয় রাজকর সংগ্রহ কার্য্যে নিযুক্ত
হন। পূর্কদিগ্রতী বস্তু বিভাগও তাঁহার কর্তৃথাধীনে
সমর্পিত হয়।

পার্শকীর ভাতা রঘুজী ভোঁসলে রাজা শাহর বিশেষ প্রিয়পাত ছিলেন। রাজ-শ্রালিকা বিবাহ করায় উভয়ের মধ্যে একটী প্রণয়-সম্বন্ধ স্থাপিত হয়। পার্শজীর মৃত্যুর পর রঘুজীই বেরার প্রদেশের রাজস্বসংগ্রাহক হন। ১৭৩৪ খুষ্টাব্দে রঘুজী সেনাসাহেব-স্থবা পদে প্রতিষ্ঠিত হইয়া মহারাষ্ট্র বাহিনীর নেতৃত্ব গ্রহণ করেন।

১ 18৫ খুঠাকে এই বংশ সমগ্র গোণ্ডবানাপ্রদেশে আধিপত্য বিস্তার করেন। ১৭৮৮ খুঠাকে রঘুজী ২র পিতৃসিংহাসনে
আসীন হন। ১৮১৬ খুঠাকে তাঁহার মৃত্যুর পর তংপুত্র
পার্যজী সিংহাসনের অধিকারী হন, কিন্তু তাহার চরিত্র কলুষিত থাকায় বেহাজির পুত্র মুধাজী বিশেষ প্রতিবাদ করিয়া
আপ্পা সাহেব নাম গ্রহণপূর্বক স্বয়ং রাজকার্য্যের পরিচালনাভার হস্তগত করিয়া লইলেন। তাঁহার আদেশে ১৮১৭
খুঠাকে নাগপুর নগরে পার্যজী গুপুচর হারা নিহত হন।
এক্ষণে একমাত্র আপ্পা সাহেবই রাজ্যাধিকারী রহিলেন,
স্ক্তরাং তাঁহাকেই নাগপুরের রাজসিংহাসন প্রদত্ত হইল।

আপ্না সাহেব বাহিরে ইংরাজের বন্ধ ছিলেন, কিন্তু ভিতরে
ভিতরে তিনি ইংরাজের শক্রতা করিতে ছাড়েন নাই।
দীতাবলদী ও নাগপুরের বৃদ্ধ তাহার প্রত্যক্ষ প্রমাণ। এই
ঘই যুদ্ধে তিনি ইংরাজের হস্তে পরাজিত হইয়া আত্মমমর্পণ
করিতে এবং সন্ধি-সন্তাহ্মদারে সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের
পরাধান থাকিতে বাধ্য হন। ১৮১৮ খুটাকে ইংরাজের
বদান্ততার রাজ্য লাভ করিয়াও তিনি ইংরাজের বিক্লাচারী
হইলেন। তাঁহার এই বিশাস্থাতকভাষ বিরক্ত হইয়া ইংরাজরাজ ২য় রঘুলার পোল রঘুলীকে নাগপুররাজ্য প্রদান করেন।

১৮১৮ খুটান্ধে আপ্না সাহেব ইংরাজপ্রদত্ত জাগগীর পরিত্যাগপূর্বক শিথরাজ্যে পলামন করেন। বোধপুর নগরে ১৮৪০ খুটান্ধে তাঁহার মৃত্যু হয়। দ্বি নিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইলে ইংরাজরাজ প্রাথমে দেই নাবালক রাজার হইলা রাজকার্য্য পর্য্যালোচনা করেন। রাজা বয়:প্রাথ হইলে ইংরাজ প্রহর্মণ তাঁহাকে রাজ্যভার দিয়া সৈম্পর্যয়বহনের জন্ম বেরার রাজ্যের অন্তর্গত কএকটা প্রদেশ করেনে রাখিয়া দেন। তৎপরে ১৮২৯ খুটাকে প্রপ্রদেশগুলি পুনরার রাজকরে সমর্পণ করিয়া ইংরাজরাজ তৎপরিবর্ত্তে দেশীয় সেনাদল রক্ষার জন্ম বার্ষিক ৮ লক্ষ্যাটাকা গ্রহণ করিতেছিলেন। [বেরার দেখা]

ভোই, বোষাই-প্রদেশবাদী ধীবর-জাতিবিশেষ। নভাদি হইতে মংশুদংগ্রহ ও ডুলী, পাল্কী প্রভৃতি বহন ইহাদের জাতীয় ব্যবসা।

ইহারা সাধারণতঃ মালভাই, মরাঠাভোই, কাচিভোই ও পরদেশী ভোই নামক চারি শ্রেণীতে বিভক্ত। এই চারি শ্রেণীর মধ্যে পরস্পারের স্মানান প্রদান বা স্মাহারাদি মিষিদ্ধ। এভত্তির ভোকরে, চবান, দোকে, ওলবস্ত, ঘাটমাল, মাটে, কাসীদ, কাঠবতে, থটমালে, মছলকর, নির্মাল, সিন্দে, শিসার ও ভিলে উপাধিধারী ব্যক্তিগণ হ'ব উপাধিধারী ব্যক্তির সহিত অর্থাৎ অলোতে ও স্বশ্রেণীতে পুত্র ক্তার বিবাহাদি দেয় না।

ইহাদের আকৃতি, প্রকৃতি, রেশভূষা ও ভাষা মরাঠাদিগের স্থায়। বলির্চ বলিয়াই ভাহারা বিশেষ কর্ম্মত। স্বভাবতঃ
পরিষ্কার পরিচ্ছর ও সংপ্রকৃতিক। ইহারা আভিথেয়ী
হইলেও মন্তপায়ী, কিন্তু কথনও ইহারা আপনাপন অর্জ্জনাতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে না। দশবর্ষাধিক বালক ও নালিকা গৃহকর্মে ও পিতৃকার্য্যে মনোযোগ দেন।

একাদশী প্রভৃতি হিল্পুর পর্কাদিনে এবং দশেরার সময় ইহারা কার্য্য বন্ধ রাখে। ইহারা আপনাদিগকে মরাঠা কুণবীদিগের নিমতর বলিয়া গণ্য করে। ধর্ম্মে ইহাদের বিশেষ আছা আছে। বহিরোবা, তুলজভবানী ও খণ্ডোবা প্রভৃতি দেবতাকে ইহারা কুলদেবতা-জ্ঞানে বিশেষ সমাদরের সহিত পূজা করে এবং প্রতাহ স্থ স্থ গৃহে তত্দেশেশু ভোগ রাঁধিয়া দেয়, এতদ্ভিন্ন স্থানীয় দেবদেবী এবং মহাদেব, মারুতী ও বিঠোবার পূজার ইহারা বিশেষ আগ্রহ প্রদর্শন করিয়া থাকে। আলনী, মাধি, পন্তরপুর ও তুলজাপুরে ক্থন কথন ইহারা তীর্থযাতায় গমন করে।

দিম্গা, সন্থ্যরপর্ক, অক্ষত্তীয়া, নাগপঞ্চী, দশেরা ও দিবালী পর্কদিবদে ইহারা যথানিয়মে উৎসব করিয়া থাকে। প্রতি সোমবার, আষাঢ় একাদশী ও কার্ত্তিকএকাদশী এবং শিবরাত্রপর্কে ইহারা উপবাদ করে। বিবাহ ওপ্রানাদি কর্মে স্থানীয় ব্রাহ্মণগণ ইহাদের যাজক্তা করে। কাণফাটা গোঁদাই বা জনৈক নিষ্ঠাবান্
ব্রাহ্মণের নিকট হইতে ইহারা দীজা গ্রহণ করিয়া থাকে।
উপদেবতা, ডাইনে ও ভবিষ্যাৎ বাক্ষ্যে ইহাদের বিশাস
আছে। ভূতাবিস্ত ন্যক্তিবর্গের ভূত-প্রতিষ্ঠেশের জন্ম ইহারা
দেক্রেমীনামক রোঝাদিগকে নিযুক্ত করে।

বাল্যবিবাহ ও বিধবাবিবাহে ইছাদের আপতি নাই।
ভাতকর্ম, চূড়াকরণ, বিবাহ ও মৃত্যু এই চারিটা সংদ্ধার
ইহারা নিমশ্রেণীর হিন্দুর মত পালন করিয়া থাকে। জাতবালকের পঞ্চম দিবদে বট্বাই দেবীর পূজা যথাবিধালে সম্পাদিত হয়। একাদশ দিন প্রস্তুতির অশৌচ থাকে, তংগরে
ঘাদশ দিনে গৃহপ্রাঙ্গণে ৫ থানি পাথর পুতিরা পুনরায় ইষ্টাপূজা হয়। তদন্তে বালকের নামকরণ হয়। গঞ্চম বর্ষে
বালকের চূড়াকরণ এবং তত্তপলক্ষে জ্ঞাতি কুটুম্বের
ভোজ হয়।

বিবাহের সময় কন্তা গৃহমধ্যে ঘটন্থানান্তর গমের একথানি আসন প্রস্তুত করির। তত্পরে একটা স্থপারী রাখিয়া গণেশের পূজা করে। বরের পিতা আসিয়া প্রত্বধ্কে গাত্রবন্তাদি উপহার এবং দীমন্তে সিন্দুর দিয়া বিবাহকার্য সমাধা করে। তংপরে বর ও কন্তার গাত্রে হরিদা মাধাইয়া সান করান হয়। ১ হইতে ৫ দিন পর্যান্ত এই হরিদা মাধান উৎসব হইয়া খাকে। তদন্তে কন্তাগৃহে প্রস্তুত একটা আসনের উপর বর ও বরকর্তাকে উপবেশন করায়। কন্তাপথীয় রমণীগণ উপন্থিত হইয়া উহার চারি দিক্স্থ কলমীতে প্রত্ত জড়াইতে থাকে। অতঃপর কন্তাও বরপণীয় হইটা দম্পতি গাঁটছড়া বাঁধিয়া পঞ্চ পল্লব ও কুঠারহন্তে নিকটবর্তী মাক্তি-মন্দিরে গমন করিয়া নব-দম্পতির মন্ত্রকামনায় পূজা দিয়া থাকে।

বর পত্নী সহ স্বপৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইলে পুনরায় পুরোহিত আদিয়া প্রকৃত বিবাহের অনুষ্ঠান করেন। এগানে হোমের পর, পাণিগ্রহণ, কন্তাদিশিণা, চিক্সা ও ঝালকায্য সমা-ধানের পর বিবাহকার্য্য সমাধা হইয়া যায়।

ইহারা মৃতদেহ প্রোথিত করে। প্রথমে গ্রম জলে ধোত করিয়া মৃত দেহকে থটোপরি মেত বস্ত্রাচ্ছাদনে শ্রান রাথে। সধবা স্ত্রীলোক মরিলে, তাহাকে সবুজ বস্ত্র পরিধান করায় এবং কপালে সিন্দুর, মাথায় ফুল ও চক্ষে কজল দিয়া সাজাইয়া দাহ স্থানে লইয়া যায়। বিধবা রমণীদের জাদৃত্তে এরূপ সোভাগ্য ঘটে না। বিধবাদিগকে পুরুষের মত নদীতীরে সমাধিস্থ করা হয়।

ইহারা ১০ দিন মাত্র অশোচ গ্রহণ করে, দশম দিনে ক্লোরকর্ম্মের পর অশোচধারী প্রেতাত্মার উদ্দেশে পিও দেয়। প্রবাদ, কাকে ঐ পিও গ্রহণ না করিলে মৃত প্রেতবোনি প্রাপ্ত হইরা সেই স্থানে বিচরণ করিবে, তজ্জ্ঞ তাহারা কুশের কাক প্রস্তুত করিয়া সেই পিও ছোঁয়াইয়া লয়। গ্রেরোদশ দিনে শ্রাদ্ধের ভোজ হয়। প্রতি বৎসর মহালয়া পক্ষে তাহারা প্রেতাত্মার উদ্দেশে তর্পণ করিয়া থাকে।

ভোইকা, বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর কার্টিয়াবাড়বিভাগের ঝাশবাড় জেশার অন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য। এখানকার সর্দার ইংরাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভোকরীদিগার, বোষাই প্রদেশের থান্দেশ জেলার সাব্ড়ে তালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এথানে ওঁকারেশ্বর শিবমন্দির বিভ্যমান আছে। ঐ মন্দিরগাত্তে ১১৯৯ সম্বতে উৎকীর্ণ একথানি শিলালিপি পাওয়া যায়। স্থানীয় ধর্মশালা অহল্যাবাই হোলকরের দ্বারা নির্ম্মিত ইইয়াছিল।

ভোকসা, উ: প: প্রদেশের পর্বতবাসী জাতিবিশেষ। ভৌতিক ক্রিয়াঘারা রোগ-নিরাকরণই তাহাদের জাতীয় ব্যবসা। জাতীয়তা সম্বন্ধে তাহারা অনেকাংশে নিকটবর্ত্তী থাকদিগের ভার। পূর্ব্বে তরাই ও পিলিভিৎ জেলার বাভর হইতে পশ্চিমে গলাতীরন্থ চাঁদপুর নগর পর্যান্ত বিস্তীর্ণ স্থানে তাহা-দের বাস আছে।

তাহারা সাধারণতঃ তিনটী স্বতন্ত্র থাকে বিভক্ত। রামগঙ্গা ও সারদার মধ্যবর্ত্তী জনবাসিগণ পুরবী, রামগঙ্গার পশ্চিম ও গঙ্গার মধ্যবাসীরা পচ্ছমি এবং গঙ্গা ও যমুনার মধ্যস্থানবাসী-দিগকে লইয়া একটা স্বতন্ত্র থাক প্রবর্ত্তিত হইয়াছে। বিভিন্ন শ্রেণীর লোকেরা পরস্পারকে স্থানার চক্ষে দেখে, কেহ কাহারও সহিত আহার ব্যবহার বা আদান প্রদান করে না।

ইহারা স্বভাবতঃই থর্কাকার, দৃঢ়কার ও পারিপাট্যবিহীন। গাত্রবর্ণ ও অঙ্গনোষ্টব প্রায় ক্লফ্র দিগেরই অনুরূপ। চক্ষু কুদ্র, নিমোর্চ পুরু, গণ্ডাস্থি প্রশস্ত, হনু বিলম্বিত এবং অধরোর্চ গুদ্দশ্বশ্রুবিহীন। এরূপ মূর্ত্তি দেখিলে স্পষ্টই ভোক্সা বলিয়া অমুমিত হয়। ইহাদের রমণীগণও অনেকটা পুরুষদিগের মত।

ইহারা আপনাদিগকে পরমারবংশীয় রাজপুত বলিয়া পরিচিত করিয়া থাকে। ইহাদের নিকট হইতে এইরপ একটা বংশাথ্যায়িকা পাওয়া যায়,—"ধারানগরাধিপ জগদেব স্বীয় লাতা উদয়াদিত্যের আচরণে বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে গৃহ-বহিয়ত করিয়া দেন। উক্ত উদয়াদিত্য স্বীয় দলবলে পরিবৃত হইয়া সারদা-নদীতীয়বর্ত্তী বনবাস নগরে আসিয়া বাস করেন। তিনি ঐ দলের সর্দার বা নায়করূপে মনোনীত হন। ইহার

অনতিকাল পরেই কুমায়ুন রাজ্যে শত্রুসৈত্তের সমাগম হয়। কুমায়ুনপতি আত্মরক্ষার জন্ত সন্দার উদয়াদিত্যের শর্ণাপন্ন হইলেন ৷ ক্রমে উদয়াদিত্যের পরমার সেনা আসিয়া পার্শ্বর্ত্তী আক্রমণকারী রাজভাগণকে পরাজিত করিয়া তাডাইয়া দেন। রাজা পরমার সৈত্যের সাহায্যে ক্লতার্থমন্ত হইয়া ক্লতজ্ঞতার চিহ্স্তরপ তাঁহাদিগকে বাসোপযোগী স্থান অর্পণ করিলেন। তদমুদারে তাহারা পূর্বতন বাসভূমি বনবাস পরিভ্যাগ করিয়া এখানে আদিয়া বাদ করিয়াছে। কিন্ত ছঃথের विषय, ভाशांत्र এই दःশकाहिनी नर्समूर्थ नमान नरह। ज्ञान-বিশেষে বিভিন্ন কিংবদন্তীও আছে। কেহ বলে, তাহার। দিল্লী হইতে এখানে আসিয়। বাস করিয়াছে, আবার কেহ বলে বে, তাহারা মহারাষ্ট্রীয় কর্তৃক বিতাড়িত হইলে এতদেশে বাদ স্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছে। মহড়া বা দেরাহণী শাখার ভোক্দাগণ বলে যে, তাহারা তেহরীরাজ স্থপদেবের আমন্ত্রণে গঙ্গার অপর পার হইতে আসিয়া দেরাছণে উপনি-বেশ স্থাপন করিয়াছে। রাজার মুগয়াকার্য্যে তাহারা বন-পথের পরিদর্শক নিযুক্ত থাকিত। পাঁচ পুরুষ হইল, তাহার। এথানকার অধিবাসিরূপে পরিগণিত হইয়াছে।

ইহাদের মধ্যে ২০টা গোত্র প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে ষহবংশী, পঁবার, পতুঁজা, রাজবংশী, তুঁয়ার, বড়গুজর, তবারী, বর্হানিমা, জলবার, অধোই, ছগুনিয়া, রাঠোর, নগৌরিয়া, জলাল, উপাধ্যায়, চৌহান ও হনবারিয়া নামক
১৭টা শাখা প্রধান: এবং ঢিমার, রাঠোর, ধাক্ষড়া ও গোলি
থাকই অপ্রধান। নিমের তিনটা থাক হইতে এই জাতির
রাজপুত ও ব্রাহ্মণ সাহর্যের পরিচয় পাওয়া য়য়। ইহারা
অভিমতরূপ ভিন্নগোত্রে বিবাহ করিতে পারে। কিন্তু কীলপুরী ও শব্নাবাসিগণ থাকদিগের সহিত আদানপ্রদান করিতেছে। পুর্ব্বোক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক সহচরবংশ ভোকসাদিগের ভাট নামে কথিত। ইহারা বনবাসেই অবস্থান করে।
সময়ে সময়ে য়জমানদিগের নিকটে আসিয়া থাকে। উক্ত উদয়াদিত্যের জনৈক কনৌজিয়া ব্রাহ্মণ সহচর ইহাদের পৌরোহিত্য
করিয়া থাকে।

দেরাত্ণবাসী মহড়াগণ ভিন্নগোত্র হইবেও মাতৃগোত্রে ত্ই পুরুষ বাদ দিয়া বিবাহ করিতে পারে। বহু বিবাহে ইহাদের কোন নিষেধ নাই। কাহারও কপ্তা বিবাহের পূর্বে অপর পূর্বের সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক হইলে ক্যার পিতাই জাতীয় সভা কর্তৃক দশুনীয় হইয়া থাকে। ঐ প্রণয়ী নীচবর্ণের হইলে ক্যাকে জাতিচ্যুত করা হয় এবং স্ববর্ণের হইলে অর্থদণ্ড দিবার পর স্বজাতি মধ্যে বিবাহের অনুমতি

দেওয়া হইয়া থাকে। কিন্তু বদি ঐ কতা কোন উচ্চশ্রেণীর সহিত প্রণয়াসক্ত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই ১০ টাকা দণ্ড দিতে হয়।

বাদশ বংসরের অনধিক বয়স্ক বালকের বিবাহ দিবার নিয়ম নাই। বালিকারা বয়স্থা হইলেই বিবাহিত হয়। বিধবা-গণ 'করাও' প্রথায় বিবাহ করিতে পারে। তাহার দিতীয় বিবাহজাত পুত্র পিতৃসম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়। পূর্ব্ব বিবাহ-জাত পুত্রগণ স্বীয় পিতৃব্যের কর্তৃত্বাধীনে থাকে। ইহারা দেবরকে বিবাহ করিতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ স্বামিকুল ছাড়িয়া অপরের সহিত বিবাহস্ত্তে আবদ্ধ হয়।

দেরাছণের পূর্কাংশবাসী মহড়াগণ হিন্দু-ক্রিয়াপদ্ধতির অফুকরণকারী। গৌড়-ব্রাহ্মণগণ বিবাহ ও শ্রাদ্ধ কর্ম্মে তাহা-দেরে পৌরোহিত্য করে। তাহারা রাজপুত বলিয়া পরিচয় দিলেও শুকর, মুরগী প্রভৃতি নিন্দিত মাংস ভোজন ও ম্যাপানে রত।

জাতকর্ম্মে তাহার। বিশেষ কোন ক্রিয়ার্ম্প্রান করে না।
ছয়দিনে প্রস্থৃতি স্থৃতিকাগারে থাকিয়া বিবাই-দেবীর পূজা
করে। ঐ দিন আত্মীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ দিতে এবং
গৃহাদি পরিষ্কার করিতে হয়। পরদিন প্রস্থৃতি কোন ব্রাহ্মণের
নিক্ট হইতে গঙ্গাজল আনিয়া অপর জলের সহিত মিশাইয়া
স্কান করে। একমাস পরে জাতবালকের মুগুনক্রিয়া ও জ্ঞাতিভোজ সম্পান হয়। বিধবাবিবাহকারী অপুত্রক হইলে সে
স্বীয় পত্নীর পূর্বজাত সন্তানকে দত্তক লইতে পারে।

তাহাদের বিবাহপ্রথা সাধারণ হিন্দুর মত। বিশেষ এই যে, তাহারা বিবাহদিনে গৃহস্থিত প্রাঙ্গণ মধ্যে একটা "মাড়োঁ" বা মগুপ বাঁধে এবং তলিমে নবগ্রহের পূজা করিয়। থাকে। অতঃপর গৃহমধ্যে হোমাগ্নি প্রজ্ঞালিত করা হয় এবং নবদম্পতিকে উহার চারিদিকে পাঁচবার প্রদক্ষিণ করিতে হয়।

তাহারা শবদেহ দাহ করে। কথন কথন গঙ্গাতীরে যাইয়া

সেই মৃতদেহের ভন্ম বা অন্থি পুতিয়া আইসে। প্রাদাদি
প্রেতকর্ম্মে তাহাদের বিশেষ আস্থা নাই। মৃতের প্রথম
হইতে এয়োদশ দিন পর্যন্ত তাহারা প্রত্যহই একটা গোরুকে
একথানি পিটক থাওয়াইয়া পরে আপনারা ভোজন করে।
এয়োদশ দিনে ব্রাহ্মণকে চাউল, দাইল ও তৈজসাদি পাত্র
উৎসর্গ করিয়া শুদ্ধ হয়। প্রেতান্মার পরিভৃপ্তির জন্ম তাহারা
প্রতিবৎসর আশ্বিন মাসে কন্তাপক্ষীয় কুটুম্বদিগকে ভোজ
দিয়া থাকে। ইহাই তাহাদের শ্রাদ্ধক্রিয়া।

পুরবীগণ পশ্চিমবাদী মহড়া ভোক্দা হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন। ইহারা সত্যবাদী, মত্তপামী ও উপধর্মদেবী।

তাহারা স্বভাবতঃই কদর্য্য স্থানে অপরিষ্কৃত গৃহে বাস করিতে ভাল বাসে। এই কারণে তাহাদিগকে সময় সময় এক স্থান ছাজিয়া অপর স্থানে যাইয়া বাস করিতে হয়। তাহারা ক্ম্রোদিতে চাসবাসের স্থাবিধার জন্ত জল সরবরাহ করিতে পারে না; এমন কি, আপনাদের উপযোগী পানীয় জলসংগ্রহের জন্ত তাহারা কৃপখননের কোনরূপ উপায় শিক্ষা করে নাই। সামান্ত চাসবাস ব্যতীত পশুশিকার ও জলাশয়াদি
হইতে মৎস্থাহরণ তাহাদের অন্ততম উপজীবিকা। তাহাদের খাতাদি এবং ধর্ম ও কর্মাদি অনেকাংশে পশ্চিমবাসীদিগের মত।

তাহার। বিবাহাদি কার্য্যেও গৌড়ব্রাহ্মণদিগকে নিয়োজিত করে। অনেকেই গুরু নানকপ্রবৃত্তিত শিথধর্মের আশ্রয় লইয়াছে। যে ব্যক্তি শিথধর্মে দীন্ধিত হইয়াছে, তাহার স্ত্রী-পুত্রাদিও পিতৃধর্মের অনুসরণ করিয়াছে। নানকমঠ, দেধুরা ও শ্রীনগর তাহাদের প্রধান তার্থস্থান।

प्रविद्या प्रस्ता वाराता श्री प्रमान । अनिका प्रविद्या विद्या अकि श्री प्रमान कि वाराता । अविद्या प्रमान कि वाराता । अविद्या प्रमान वाराता । अविद्या प्रमान (कानूताक) नामक माधू प्रक्षवरस्य श्री अविद्या वाराता मित्राता । प्रमान वाराता वाराता । प्रमान वाराता वाराता । वाराता वाराता वाराता । वाराता वाराता वाराता वाराता वाराता ।

ইক্রজাল বা ভৌতিক বিভায় তাহারা বিশেষ পটু।
সাধারণের বিশ্বাস,তাহারা পশুরূপ ধারণ করিয়া শক্রর বিনাশসাধন করিতে পারে। বৃক্ষ চালন, মারণ ও স্তস্তনাদি বিভায়
বিশেষ পারদর্শী দেখিয়া রাজা স্কদর্শনশাহ তাহাদিগকে সমূলে
উচ্ছেদ কারবার জন্ম মনোযোগী হন। স্বীয় উদ্দেশ্য সাধনের
জন্ম তিনি ছল করিয়া একদিন তাহাদিগকে এই বলিয়া
আমন্ত্রণ করেন যে, তোমরা সগ্রন্থ আসিয়া আমার অভীপ্ত সিদ্ধ
করিতে পারিলে আমি তোমাদিগকে যথোচিত প্রস্কার
দিব। তদমুসারে তাহারা আপনাপন গ্রন্থাদি লইয়া উপস্থিত
হইলে রাজা তাহাদিগের হস্ত-পদ-বন্ধনপূর্বক নদীজলে নিক্ষেপ
করিতে আদেশ দেন। রাজামুজ্ঞায় যন্ত্র ও গ্রন্থাদি সমেত
নদীগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে তাহাদের বিভাগোরৰ হ্রাস
হইয়া পডে।

ভোক্তব্য (ত্রি) ভূজ-কর্ত্তবি তব্য। ভোজনীয়, ভোজনাই।

"অলাব্ বর্তু লাকারা বার্তাকী হগ্ধবর্ণিকা।

প্রাণান্তেহপি ন ভোক্তব্যা হগ্ধবর্ণা কলম্বিকা॥"(কর্মলোচন)

২ কর্মজন্ম অমুভবনীয়।

"প্রারন্ধং কিল ভোক্তব্যং শুভং বাপ্যথবাশুভম্।
উন্মনন্তব্যে নিত্যং কার্য়ত্যেব সর্বাথা॥"(দেবীভাগ > >>।।।২৮)
শুভ বা অশুভ প্রারন্ধ যেরূপই ইউক না কেন, তাহা
অবগ্রহ ভোগ করিতে হইবে।

ভোক্ত ( ত্রি ) ভূজ্-কর্ত্তরি তৃচ্। > ভোজনকর্ত্তা।

"মাতঃ স্থগোতমূহ্স্কলরগুরুবাসাঅংকালধোতচরণঃ সহপুত্রমিত্রৈঃ।
অগ্নী প্রসন্নহদরো রসপাকবেছাং
ভোক্তা বিশেচ্চ সততং হি সহাস্মবৈছৈঃ॥" (পাকরাজে০)
মানের পর বিশুদ্ধ শুরু বস্ত্র পরিধান করিয়া, হস্ত ও পদ
ধুইয়া, আত্মীয় বন্ধুবান্ধবের সহিত ভোজন করিতে হয়।
[ভোজন শব্দ দেখ।] ২ স্থথ-তৃঃখাদির ভোগকর্ত্তা, যিনি স্থথ

ন্থায় ও বৈশেষিক মতে জীবান্ধাই ভোক্তা, অর্থাৎ স্থুখ ও হঃখাদি ভোগ জীবান্ধারই হইয়া থাকে। সাংখ্যমতে, উপচার-ক্রমে পুরুষ ভোক্তা, বাস্তবিক পক্ষে প্রকৃতিই ভোক্ত্রী।

ভূঙ্কে জীবরূপেণেতি, ভূনক্তি পালয়তীতি বা ভূজ্-তৃচ্। ৩ বিষ্ণু । ( ভারত ১৩/১৪৯/২৯ )

ভোক্ত (ক্রী) ভোক্ত ভাবং হ। ভোকার ভাব বা ধর্ম।
ভোগ (পুং) ভ্জাতে হসো ভ্জ-্যঞ্। ১ হ্বধ। ২ হংধ।
৩ হ্বধহংথা অন্তব । ৪ স্ত্রী প্রভৃতির ভৃতি, পণ্য স্ত্রীদিগের
বেতন, আদি পদ দারা হস্তী, অহ্ব, কর্মকার প্রভৃতিরও
বেতন ব্রায়। ৫ ভাটকমাত্র। চলিত ভাড়া। ৬ সর্প।
৭ তংফণা। (অমর) ৮ ধন। "হিরগায় হ্বতভোগং" (ঋক্ ৩।৩৪।৯)
'হিরগায়ং হ্বর্ণময়ং ভোগং ধনং' (সায়ণ) ৯ গৃহ। 'ভ্জাতে
হিমিন্নিতি ভোগো গৃহং' (সায়ণ ৩।৩৪।৯) ১০ পালন। ১১ অভ্যবহার। (মেদিনী) ১২ ভোজন। ১৩ দেহ। ১৪ মান।
(শক্রত্না০) ১৫ পুণ্যপাপজনন্যোগ্য কাল।

"অতীতানাগতো ভোগো নাড্যঃ পঞ্চদশ স্মৃতঃ ।" (তিথিতত্ত্ব)

স্থ হংথাদির অন্থতবের নাম ভোগ। সাংখ্যদর্শনে ইহার

লক্ষণ এই রূপ লিখিত আছে, "চিদবসানো ভোগঃ" (সাংখ্যস্থত্ত্ব)
১০১৪) প্রমাজ্ঞান পুরুষাশ্রিত হইলেও পুরুষের বিকার বা
পরিণাম হয় না। চিং অর্থাং চৈতন্ত্র পুরুষের স্বরূপ, তাহাতে
ব্দির্ভির অবসান অর্থাৎ প্রতিবিশ্বপাত হওয়াই ভোগ।
প্রকৃতি ও পুরুষ-সংযোগে যখন সংসার হয়, তথনই উপচারবশতঃ পুরুষের ভোগ হইয়া থাকে। প্রমেয় বস্তু ও তদাকার
মনোর্ভি দ্বারা পুরুষে প্রতিবিশ্বদ্ধারা বিশ্বের অণুমাত্রও
ইহাকেই ভোগ কহে। প্রতিবিশ্বদ্ধারা বিশ্বের অণুমাত্রও

বিক্কতি হয় না। বেমন একের ক্বন্ত অন্নে অক্তর ভোগ সিদ্ধ হয়, তেমনি বৃদ্ধিক্ত কর্ম্মে অকর্ত্-পুক্ষেরও ভোগ হইয়া থাকে।

পুরুষের ভোগ হয়—পুরুষ ভোগকরে, একথা অবিবেকবশতঃ উপচরিত হইয়া থাকে। পুরুষ কর্ম্ম করে, স্কৃতরাং পুরুষই
ফলাফল ভোগ করে, এই অমুভবও অবিবেকবশতঃ হইয়া
থাকে। বস্ততঃ পুরুষ অকর্জ্-স্বভাব, বৃদ্ধিই কর্জ্ধর্ম্মবতী, ভাহার
অবিবেকে পুরুষে আরোপিত ভোগ অঙ্গীকৃত হইয়া থাকে।
কিন্তু প্রকৃতপক্ষে বিবেচনা করিয়া দেখিলে ভোগ পুরুষের হয়
না, একমাত্র প্রকৃতিই ভোক্ত্রী। (সাংখ্যদ৽)

পাতঞ্জল-দর্শনে লিখিত আছে,—ভোগে পরিণামছঃখ, তাপ-ছঃখ ও সংস্কার ছঃখ অমুস্যুত আছে।

"পরিণামতাপসংস্থারছ:থৈগুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ সর্কমেব ছঃখং বিবেকিনঃ" (পাতঞ্জলদ • ২।১৫)

মোহান্ধ বা অবিবেকী লোকেরা তাহা বুঝিতে না পারিয়া ভোগের জন্ম লালায়িত হয়, কিন্তু যাহারা বুঝিয়াছে, প্রত্যক্ষ করিয়াছে, তাহারা কখন আর তাহার নিকট যায় না। অবি-दिकी याशांक सूथ वरन, विदिकी छाशांक इःथ वरन । याशा পরিণাম, তাপ ও সংস্থার হুংথে এক্ষিত, তাহা কেবল মনের বিকার মাত্র,—যাহা কেবল সত্বগুণের কলুষ পরিণাম ভিন আর কিছুই নহে, তাহা স্থথ নহে, স্থথ নামক হঃথ। ভোগে যে স্থুথ নাই, প্রত্যেক ভোগের সঙ্গে সঙ্গে যে পরিণাম চুঃথ, তাপচুঃথ ও সংস্কার চুঃথ ভোগ করিতে হয়, তাহা অত্যল্প মনোনিবেশ করিলেই বুঝা যায়। একটা উদাহরণ দিলেই যথেষ্ট হইবে, কোন একজন লোক দিব্যাঙ্গনায় সংযুক্ত হইল, তৎ-কালে তাহার যে মনোবিকার জন্মিল, সে তাহাকেই স্থথ ভাবিল ; যতক্ষণ মনোবিকার ততক্ষণই স্থুখ, কিন্তু তাহার পর ক্ষণেই আবার যে ছঃখ, সেই ছঃখ। সেই কার্য্য করায় যে আয়ু:ক্ষয় হইল, ভজ্জন্ত অন্ত এক প্রকারে পৃথক্ হু:খ হইল। আরও দেখ, দেই মনোবিকার বা স্থুখটী স্থায়ী रहेन ना, भीष भीषहे नष्टे रहेशा रान। ख्रथ थाकिन ना, नष्टे হইয়া গেল, ইহা ভাবিয়াও আর একপ্রকার হৃঃখ হইল। সেই অনুচিত মনোবিকারকে অত্যন্ন কা**লের জন্ম স্থ**থ মনে করিয়াছিল; তৎপ্রভাবে পরদিন আবার তাহাই পাইবার জন্ম লালায়িত হওয়ায় আর প্রকার ছঃখ হইল, ভোগ বৃদ্ধি করিলে রোগ হয়, ভোগের সঙ্গে রোগভয় আছেই আছে। <mark>অত্যন্ত ভোগ</mark> করিলে রোগ হইবেই হইবে। স্থতরাং তাহাতেও হঃখ। অতএব প্রত্যেক ভোগের পরিণাম যে ছ: খময়, তাহা বলাই বাছলা।

একটু মনোনিবেশ করিলেই ভোগের পরিণাম যে হঃখময়, তাহা প্রতাক্ষ হইবে। ইহাই পরিণাম হঃখ। বর্ত্তমান কালে অর্থাৎ ভোগকালে শত শত হঃখ হইয়া থাকে। পাছে ইহা নষ্ট হয়, কিলে ইহা স্থায়ী হইবে, কিলে ইহা বাড়িবে ইত্যাদি ভাবনা আসিয়া উপস্থিত হয়; এতদ্ভিন্ন উহার আনুষঙ্গিক বিবিধ পাপ-মনোবৃত্তি অর্থাৎ রাগ, দ্বেষ ও ক্রোধ প্রভৃতি উদিত হইয়া ভিতরে বিবিধ ভবিষ্যদ্:থের বীজ অঙ্কুরিত করিয়া থাকে। অতএব স্থুখভোগের সঙ্গে সঙ্গেই যে বিবিধ তাপ বা ত্ৰঃথ ভোগ করিতে হয়, ইহা স্থির সিদ্ধান্ত জানিতে হইবে। এ সম্বন্ধে আরও একটা বিশেষ কথা এই যে, স্থুথ ভোগ করিবামাত্র চিত্তে তাহার সংস্কার আবদ্ধ হয়। সেই সংস্কার পুনর্বার ভোগের দিকে টানিয়া লইয়া যায়। সেই জন্মই পূর্বামুভত স্থের তুল্যরূপ স্থুথ ভোগ করিবার ইচ্ছা হয়। যতক্ষণ উহা না লাভ হয়, ততক্ষণ চিত্ত ব্যাকুল থাকে। অতএব মুখভোগের সংস্কারও হঃথজনক। ভোগ কি ? বিবেচনা করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, ভোগ আর কিছুই নহে, কেবল এক প্রকার মানস বিকার মাত্র। স্থতরাং ক্ষণপরিণামী সন্ত্র, রজঃ ও তমোগুণের ক্ষণিক পরিণাম-क्रभ क्रम ब्लाहर क्रांच । यह मक्रम कांत्ररम वर्शर প্রত্যেক ভোগেই পরিণাম, তাপ ও সংস্থার এই ত্রিবিধ হু:খ গ্রথিত থাকার এবং পরস্পর বিরোধী গুণ-পরিণাম বর্ত্তমান থাকার যোগীর ও বিবেকীর নিকট সমস্তই তুঃখ বলিয়া গণ্য। কথন তাঁহারা উহাকে স্থুথ বলিয়া ভাবিতে পারেন না। যে সকল শুভ বা অশুভ কর্ম্ম পূর্ব্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে, তাহার **ट्यांग ना इरेल উरा किছूटिंग्स नहें ररेट ना । वरेज़** কর্ম্ম করিতে হয়, যাহাতে সংস্কার না হয়। সংস্কার বাসনা বা अपृष्ठे जित्राल ভোগ করিতে হইবেই হইবে। কোনরূপ যোগ বা যত্ন দারা তাহাকে নষ্ট করা যায় না। (পাতঞ্জলদ॰)

১৬ পুর। 'নব যদশু নবতিঞ্চ ভোগান্' (ঋক্ ৫।২৯)৬)
'ভোগান্ পুরাণি' (সায়ণ) ১৭ ভ্ম্যাদির ভোগ। ভূমি
প্রভৃতি দখলে থাকার নাম ভোগ।
'প্রেপিতামহেন বছুক্তং তৎপুত্রেণ বিনা চ তৎ।
ভৌ বিনা বশু পিত্রা চ তশু ভাগন্তিপৌক্ষঃ॥
পিতা পিতামহো যশু জীবেচচ প্রপিতামহঃ।
ত্রেয়াণাং জীবতাং ভোগো বিজেয়ত্বেকপুরুষঃ॥" (ব্যবহারতত্ব)
১৮ বিভবভেদ। ১৯ ব্যহভেদ। ভোগব্যহ আবার পাঁচ
প্রকার।

প্রকার। ''ভোগভেদাঃ সমাথ্যাতাস্তথা পরিপতস্তকঃ। অসংহতাস্ত ষড়্বাহা ভোগব্যহাশ্চ পঞ্ধা ॥"(কামন্দকী ১৯।৫৪) ২০ রবি প্রভৃতির রাশিস্থিতি-কাল। রবি প্রভৃতি গ্রহ এক রাশি হইতে অন্ত রাশিতে যতদিন গমন না করে, তত-দিনই দেই রাশির ভোগকাল।

ভোগ, দেবমন্দিরাদিতে দেবতার উপভোগার্থ প্রদত্ত আহার্য্যাদি। দেবোদেশে প্রদত্ত অনাদি ভোগনামে কথিত। সাধারণতঃ দেবদেবীর সম্মুখস্থিত স্থানে ভোগ শুস্ত থাকে। দেবতাগণ দিব্যচক্ষে ভোগ দর্শন করিলে পর, তাহা প্রসাদ নামে অভিহিত হয়। প্রসিদ্ধ পুরীধামস্থ জগনাথ দেবের ভোগের জন্ম যেখানে অন্ব্যঞ্জনাদি রক্ষিত হয়, তাহা ভোগমগুপ নামে খ্যাত। ভোগের সময় পাঙারা নারায়ণের ভোগেমৃত্তি চারিদিকে ঘ্রার্মা লইমা বেড়ায়। ঐ মৃত্তি পাঙারা স্বতম্ব স্থানে রাথে। কথনও ক্ষেত্রপীঠে লইমা যাম না।

তামিল দেশে নববর্ষ দিনে একটা উৎসব ও ইক্তপূজা হয়। সাধারণে আনন্দ উপভোগ করে বলিয়া ঐ দিন ভোগী পণ্ডিবাই নামে খ্যাত।

ভোগক (ত্রি) ভোগ-সংজ্ঞায়াং কন্। ভোগ-কালীন। ভোগগুহ (ক্লী) সজোগার্থ বেখাকে দের অর্থ। ভোগগৃহ (ক্লী) ভোগার্থং গৃহং। বাসগৃহ।

'বাসাগারং ভোগগৃহং কন্তাপন্নাটনিষ্কুটাঃ।' (হেম)
ভোগগ্রাম (পুং) প্রাচীন গ্রামভেদ।
ভোগত্ব (ক্রী) ভোগস্থ ভাবঃ ত্ব। ভোগের ভাব বা ধর্ম।
ভোগদা (ক্রী) শক্তিগণভেদ। (ব্রহ্মপু ১৮।২৬)
ভোগদাবাড়ী, বাঙ্গালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটী
নগর। এথানে শস্থাদির বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।
ভোগদেব (পুং) কাশ্মীরের একজন রাজা।

খগাকে ভোগদেবাখ্যঃ কুপাণ্যা প্রাহরন্পুম্। (রাজতর ৮।৫২৯)
ভোগদেহ (পুং) ভোগহেতুকো ভোগদাধকো বা দেহঃ।
স্বর্গ বা নরকভোগের জন্ম সেহ। দেহ না হইলে
ভোগ হয় না, এই জন্ম পাপ বা পুণ্য ভোগের নিমিত্ত একটী
দেহ হইয়া থাকে, তাহাকে ভোগদেহ কহে।

"ক্তে সপিণ্ডীকরণে নরঃ সংবৎসরাৎ পরম্।
প্রেতদেহং পরিত্যজা ভোগদেহং প্রপছতে॥" (শ্রাদ্ধতত্ব)
মানব সপিণ্ডীকরণের পর প্রেতদেহ পরিত্যাগ করিয়া
ভোগদেহ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এক বৎসর পরে সপিণ্ডীকরণ, এইজন্ম এক বৎসর পরেই ভোগদেহ হইয়া থাকে।
যদি কাহারও সম্বৎসর মধ্যে অপকর্ষ সপিণ্ডীকরণ হয়,
ভাহাতে ভাহাদিগের বৎসর মধ্যে ভোগদেহ হইবে কি না,
একটু প্রণিধান করিয়া দেখিলে ঐ শ্লোকেই এই প্রশ্লের

উত্তর হইয় যাইবে। সপিগুকিরণের পর ভোগদেহ হইবে, এই কথা বলিলেই হইত, কারণ সপিগুকিরণ প্রায়ই সংবংসর পরে হইয়া থাকে, 'সংবংসরাং পরং' এই পদ দিবার কোনই আবশুক ছিল না। ইহাতে জানিতে হইবে যে, বংসরের মধ্যে সপিগুকিরণ হইলেও যতদিন না বংসর গত হয়, ততদিন ভোগদেহ হইবে না। এক বংসর অতীত হইয়াছে, অথচ সপিগুকিরণ হয় নাই, তাহারও ভোগদেহ হইবে না। যতদিন না সপিগুকিরণ হয়, ততদিন ভোগদেহ হইবে না, প্রেতদেহ থাকিবে। ইহাই শাস্ত্রপ্রণেতাগণের অভিপ্রায়।

জীব যে বার বার ষাট্কোষিক শরীর গ্রহণ করে, বারবার তাহা পরিত্যাগ করে, তাহাই জীবের ইহ ও পর-লোক-সঞ্চরণ। দৃশুমান স্থূল-শরীর শাস্ত্রীয় ভাষায় ষাট্-কোষিক শরীর নামে খ্যাত। ষাট্কোষিক শরীর শুক্র-শোণিতের পরিণামে উৎপন্ন। হল্ম শরীর সেরপ নহে। স্ক্র্মশরীর অন্তঃকরণের অর্থাৎ বুদ্ধীন্দ্রিরনিচয়ের সমষ্টি বা তদ্ধারা রচিত। স্ক্তরাং ইহা অত্যন্ত হল্ম। ইহা অচ্ছেল, অভেল, অনাহ ও অক্রেল। এইজন্ম নরকাদি ভোগের সময় এই দেহ জলদ্মিতে ভন্ম হয় না, জলে ডুবিয়া যায় না, এই দেহের কোনরপই বিকৃতি হয় না। কেবল য়ম্বুণা অন্তুত হইয়া থাকে।\*

র্নাস্থ প্রমাণ যে জীবপুক্ষ, তিনিই ভোগদেহ ধারণ করিয়া স্বর্গ বা নরকাদি ভোগ করেন। ইহশরীরে কোন এক বিষয়ের নিরন্তর ধ্যান করিয়া শরীর পরিত্যাগ করিলে তাহা এক সময়ে না এক সময়ে পুনক্দিত হয়। সে

\* "গুণু দেহবিবরণং কথয়ামি যথাগমম্॥
পৃথিবী বায়য়াকাশ শুজন্তোয়মিতি ক্ছুট্ম্॥
দেহিনাং দেহবীজঞ্চ স্রষ্টুঃ স্টাইবিধাে পরম্।
পৃথিবাাদিপঞ্চুত্তৈরাে দেহাে নির্মিতাে ভবেং॥
স ক্ত্রিমাে নখরশ্চ ভক্ষসাচচ ভবেদিহ।
বৃদ্ধাস্কুপ্রমাণশ্চ যাে জীবপুরুষঃ কৃতঃ॥
বিভর্তি স্ক্র্মদেহস্তং তক্রপং ভাগহেতবে।
স দেহাে ন ভবেং ভক্ষ জনদগ্নে যমানয়ে॥
জলে ন নস্তাে দেহা বা প্রহারে স্কচিরে কৃতে।
ন শস্ত্রে চ ন চাস্ত্রে চ ন তীক্ষকন্টকে তথা॥
তপ্তক্রবে তপ্তলাহে তপ্তপাষাণ এব চ।
প্রতপ্তপ্রতিমাঙ্গেবেংপ্যতৃদ্ধিগতনেহিশি চ ॥
ন চ দক্ষাে ন ভগ্রশ্চ ভূঙ্ভ্নে সন্তাগমের চ।
কথিতং দেহব্ভান্তকারণঞ্চ যথাগমম্॥" (বক্ষবৈবর্ত্তপ্ত প্রকৃতিথং)

উদয়ের বীজ, অন্থণ্ডিত জ্ঞানকর্মের সংস্থার। এই সংস্থার স্ক্রম শরীরে থাকে, এবং পরে তাহারই বলে উবুদ্ধ হয়। খিত সংস্থার উবুদ্ধ হইলে মরণ ও প্রত্যাভিজ্ঞানামক জ্ঞান জন্মে। তৎসঙ্গে মনোভাব ও অবস্থা পরিবর্ত্তন হয়। ইহজনে যে জন্মান্তরীয় সংস্থার উবুদ্ধ হয়, সে উদ্বোধ ইহলোকে স্থভাব ও প্রকৃতি ইত্যাদি নামে বিখ্যাত। মরণকালে স্থলদেহ পতিত থাকে, কিন্তু তদ্দেহের অজ্জিত সংস্থার স্ক্রম-শরীর-অবলম্বনে বিভ্যমান থাকে, বৃথা বিনম্ভ হয় না। সেইজন্তই মরণের পর তদ্দেহের অর্জিত জ্ঞান ও কর্ম্ম অর্থাৎ ধর্মাধর্মাদি তাহার অভিনব অবস্থা উপস্থাপিত করিয়া থাকে।

জীব সমস্ত জীবন ব্যাপিয়া যে সকল কর্ম করিয়াছে, ধ্যেরপ ধ্যান করিয়াছে, মৃত্যুকালে তাহারই অনুরূপ নৃতন এক পরিবর্ত্তন, নৃতন এক ভাবনা উপস্থিত হয়। শাস্ত্রীয় ভাষায় ইহাকে ভাবনাময় শরীর কহে।

''যোনিমধ্যে প্রপদ্মন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ। স্থানুমন্তেহমুদংযান্তি যথাকর্ম যথাক্রতম ॥" (স্বৃতি)

ভাবনাময় দেহের অন্তনাম আতিবাহিক দেই। আতিবাহিক দেই অল্লকাল থাকে, তৎপরে পূর্ব্বপ্রজা অমুসারে ষাট্কোষিক ভোগদেই উৎপন্ন ইইয়া থাকে। কেই বা মানবদেই, কেই বা তির্যাগদেই, আবার কেই বা দেবদেই প্রাপ্ত হয়। প্র্যাধিক্য থাকিলে প্র্যাশনীর অর্থাৎ দিব্যাদি শরীর,পাপাধিক্য থাকিলে তির্যাক্শরীর ও পাপপুর্ণাের বল সমান থাকিলে মানবশরীর উৎপন্ন ইয়। যতকাল না স্থল শরীর উৎপন্ন ইইবে, ততকাল ভাবনাময় শরীরে অর্থাৎ আতিবাহিক ভাবদেইে মুখ তৃঃথ ভোগ করিতে থাকিবে। সে ভোগ স্বপ্নভাগের আয়ে অস্পষ্ট।

চৈতগুবিষিত স্ক্ষদেহ অর্থাৎ জীবাত্মা কথিত প্রকারে বাট্কোষিক শরীর হইতে নিজ্ঞান্ত হইয়া প্রথমে আতিবাহিক শরীরে 'আকাশন্তো নিরালয়ে বায়ুভূতো নিরাশ্রয়ঃ' হইয়া থাকে, পরে যথাকালে জন্ম গ্রহণ করে। যাহারা অত্যন্ত পাপাচারী, তাহারা মরণের পর এই পৃথিবীতে আতিবাহিক শরীরে কিছুদিন থাকিরা পরে তমঃপ্রধান বৃক্ষলতাদি জড়শরীর গ্রহণ করে। যাহারা ঋষি তপন্থী ও জ্ঞানী তাহারা দেববান পথে উর্দ্ধলোকগামী হইয়া ক্রমে ব্রন্ধলোকে গিয়া উৎপন্ন হন। যাহারা সৎকর্মনিষ্ঠ তাহারা পিতৃযাণপথে উর্দ্ধণামী হইয়া পিতৃলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকেন। অনন্তর স্থ্যভোগান্তে তাহারা পুনর্বার পিতৃযাণপথের ব্যুৎক্রমে ইহলোকে অবতরণ করিয়া ক্রমান্থসারে মানবশরীর প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। (সাংখ্যদ॰)

সাধারণতঃ এই কথা বলা যায় যে, যে দেহে স্থ্য, ছঃথ বা নরক ভোগ হয়, তাহাই ভোগদেহ। স্থূল দেহে স্থ্য ছঃথের ভোগ হইয়া থাকে, অতএব ইহাকেও ভোগদেহ বলা যাইতে পারে। [মৃত্যু শব্দ দেখ।]

ভোগনাথ (পুং) সামণাচার্য্য ও মাধবাচার্য্যের ভ্রাতা জনৈক পণ্ডিত, ইহাদের পিতার নাম মামণ।

ভোগনিপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার একটা উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ২৮১ বর্গ মাইল।

২ উক্ত উপবিভাগের প্রধান নগর ও বিচার সদর, কাণপুর হইতে ২০॥০ ক্রোশ দুরে কাল্পী-রাজপথের উপর অবস্থিত। সার্দ্ধ তিন শত বংসর হইল, ভোগচাঁদনামক জনৈক কারস্থসন্তান এই নগর স্থাপন করিয়া যান। এখনও তাঁহার বংশধরগণ এইস্থানের ভূম্যধিকারী রহিয়াছেন। স্থানীয় ভোগদাগর নামা বিস্তীর্ণ জলাশয় ঐ ভোগচাঁদেরই কীর্ত্তি।

ভোগপতি (পুং) ভোগের অধিপতি। যিনি যে দ্রব্যের অধিকারী, তিনিই তাহার ভোগপতি। ২ নগর বা প্রদেশা-দির শাসনকর্তা।

ভোগপাত্র (ক্লী) ভোগস্থ পাত্রং। যে পাত্রে দেবতার উপ-ভোগ্য নৈবেছাদি রক্ষিত হয়।

ভোগপাল (পুং) ভোগং ভোগদাধনমশাদিকং পালয়তীতি ভোগ-পালি-অণ্। ১ অশ্বরক্ষ। (ত্রি) ২ ভোগরক্ষক।

ভোগপিশাচিকা (স্ত্রী) ভোগে পিশাচিকা ইব তম্বদত্প্ত-আং। ক্ষ্ণা। (হারাবলী)

ভোগপুর, মান্ত্রাজ প্রেসিডেন্সীর অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। এখানে অনেক প্রাচীন মন্দিরাদির ধ্বংসাবশেষ আছে।

ভোগপ্রস্থ (পুং) ১ উত্তরস্থিতদেশভেদ। (বৃহৎস• ১৪ অ•) ২ তদ্দেশবাদী। (মার্ক৽পু• ৫৮/৪২)

ভোগভট্ট ( পুং ) বোধপুরের প্রতিহারবংশীয় জনৈক রাজা। ইনি ব্রাহ্মণকুমার হরিচজ্রের ঔরসে ভদ্রানামী জনৈক ক্ষত্রিয়-কন্তার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। ২ শাঙ্গধির পদ্ধতিগৃত জনৈক কবি।

ভোগভূমি (স্ত্রী) ভোগার্থৈব ভূমিঃ ন কর্মার্থা। স্থপস্থান, ষে স্থানে কেবল ভোগই হইয়া থাকে, কর্ম হয় না, ভারত বর্ষাতিরিক্ত বর্ষ।

"তত্রাপি ভারতং শ্রেষ্ঠং জমৃদ্বীপে মহামুনে।

যতো হি কর্মভূরেষা ততোহন্তা ভোগভূময়:॥"(বিষ্ণুপু৹ ২া৩অ০) ভোগভূতক ( পুং ) যাহারা কেবল বেতনের জন্ম করে। ভোগমোক্ষপ্রদা ( ত্রী ) ১ স্থপ ও মোক্ষপ্রদায়িনী। ২ গঙ্গা।

৯ ভৈরবীভেদ। (তন্ত্রসার)

ভোগমগুপ (ক্লী) > দেবাদির উপভোগ্য দ্রব্যাদি প্রস্তুত করণোপ্যোগী স্থান। ২ ভোগরন্ধনশালা।

ভোগরায়, বালেশ্বর জেলার দল্লিকটস্থ স্থবর্ণরেথা নদীমোহনাবর্ত্তী একটা স্থাবৃহৎ বাঁধ। প্রথমে মহারাষ্ট্রগণ বন্তা
নিবারণার্থ নদীতীরে এই বাঁধ প্রস্তুত করেন। তৎপরে
ইংরাজগবর্মেন্ট সাধারণের উপকারার্থ বন্তাম্রোত রোধ
করিবার অভিপ্রায়ে ১৮৭০ খৃষ্টান্দে উহার পশ্চান্তানে আর
একটা বাঁধ নির্মাণ করিয়া দেন।

ভোগলাভ (পুং) স্থভোগাদি প্রাপ্তি।

ভোগবৎ (ত্রি) ভোগঃ ফণঃ কায়ো বা ভূত্বা অস্তাম্প্রতি, ভোগনতুপ, মস্ত চ বত্বং। ১ সর্প। ২ নাট্য। ৩ গান। ৪ ভোগবিশিষ্ট।

ভোগবতী (স্ত্রী) ভোগবৎ-স্তিয়াং ছীন্ (শার্স্করবাছ্যঞো ছীন্। পা ৪।১।৭৩) ১ পাতাল-গঙ্গা। পাতালে গঙ্গাদেবী ভোগবতী নামে বিখ্যাতা। "ভোগবতী চ পাতালে স্বর্গে মন্দাকিনী তথা।" ( তুর্গোৎসবপদ্ধতি )

২ নাগপুরী। ৩ নাগপত্নী।

"ন চ ভোগবতীং মন্তে ন গন্ধবীং ন মাতুষীম্।" (ভারত ১/১৭২/৩২) ৪ নদীভেদ। (ভারত অ৮৫/৭৫)

ে গঙ্গা। (কাশীথ॰ ২৯/১২৮) ৬ তীর্থভেদ।

'তীর্থং ভোগবতী চৈব বেদিরেষা প্রজাপতেঃ।'(ভারত ৩৮৫।৭৫)

৭ কুমারাফুচর মাতৃভেদ। (ভারত শল্যপ• ৪৭অ॰)

৮ সহাদ্রিপর্বতের বালাঘাট পর্বতসমুখিত নদীভেদ।

ভোগবদ্ধন (পুং) দেশভেদ। (মার্কণ্ডেরপু ৫৭।৪৮)

ভোগবর্মন্ (পুং) > মৌধরিরাজবংশের জনৈক রাজা। ২ রাজা শ্রদেনের পুত্র। ইহার মাতা ভোগদেবী নেপালরাজ অংশু-বর্মার ভগিনী ছিলেন।

ভোগবস্থ (ক্লী) উপভোগ্য দ্রবাসমূচয়।

ভোগসদ্মন্ (ক্লী) ভোগার্থং উপভোগার্থং দন্ম। ১ বাদগৃহ, যে গৃহে ভোগ করা যায়। ২ অন্তঃপুর।

'গর্ভাগারং বাসগৃহং ভোগসন্মাববাধকম্।' (শব্দরত্বাবলী)

ভোগদেন (পুং) কাশীরের জনৈক রাজা।

'ভোগদেনে। নিরমুগঃ ক্ষীণবাদোহভবৎ ক্বতঃ।'

( রাজতরঞ্জিণী ৮।১৮২ )

ভোগস্থান (ক্লী) ভোগার্থং স্থানং। ১ ভোগভূমি। ২ স্থ্থ-তুঃথাদি ভোগাত্মক শরীর। ৩ রমণী-গেহ।

ভোগস্বামিন্ (পুং) জনৈক শাস্ত্রবিং পণ্ডিত। ভুজঙ্গিকা গ্রামে ইঁহার বাস ছিল।

ভোগাই, আদাম প্রদেশের গারোপাহাড়-সমুভুত একটা

কুত্র নদী। ক্রমশঃ পশ্চিমাভিমুখে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রনদে মিলিত হইয়াছে (আন্টেক্টেকেক ক্রেট্রেক ক্রেট্রেক

ভোগাদিত্য; জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজা।

ভোগারমন্দর, পঞ্চাব প্রদেশের হাজারা জেলার অন্তর্গত একটা পাৰ্বভীয় উপত্যকা া অকা ে ৩৪ ৩০ ে হইতে ৩৪°৪৮১৫ উঃ এবং দাৰি । ৭৩°১৪'১৫ ছইতে ৭৩°২৪'৩•" পূঃা ভূপরিমাণ ৭৭৪১৮ একার, তন্মধ্যে প্রায় ৭॥• হাজার একার ভূমিতে চাস বাস হইয়া থাকে। এই স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য অতীব <sup>া</sup>মনোরম<sup>া ।</sup> চারিদিকে <sup>া</sup>ঝাউরক্ষসমন্বিত অভাচ্চ (৮ হইতে ১০ হাজার ফিট্) পার্দ্ধতীয় বনমালা-সমূহ বিরাজিত; তন্মধ্যে স্বচ্ছ প্রবাহা সিরণম নদী মন্থরগমনে প্রবাহিত। অধিবাসিগণ গো-মেষাদি লালন পালন করিয়া তাহাদের দারাই এথানকার আহার্য্য সংগ্রহ করে। গ্রীম্ম ঋতৃতে এই স্থান মনোরম, কিন্তু শীতের প্রাথর্য্য অত্যন্ত অধিক। গুজর ও স্বাতীগণ এখানকার প্রধান অধিবাসী। ভোগায়তন (ক্লী) ভোগভ আয়তনম্। ভুলদেহ। এই স্থূল দেহে স্থ্য তঃথাদি ভোগ হয়, এই জন্ম উহাকে ভোগায়-

তন কহে। 'ভোক্তুর্ধিষ্ঠানাৎ ভোগান্নতদনির্দ্ধাণং' (সাংখ্যস্থত)

ভোগার্ছ (क्री) ভোগমইতি অর্ছ-অণ্, উপপদস । ১ ধান্ত। ( ত্রি ) ২ ভোগ্যবস্ত মাত্র।

ভোগার্হা (ক্লী) ভোগায় অর্হাতে ইডি অর্হ ( ধহলোর্ণ্ড পা অ১।১২৪ ) ইতি গাঁও। গাঁস্তা । (রাজনি৽)

ভোগাবলী (স্ত্রী) ভোগানাং আবলী শ্রেণির্যস্তাং। স্তৃতি-পাঠকের স্তুতি।

"ভোগাবলীঃ কলগিরোহবসরেষু পেটুঃ ।" ( মাঘ ৫।৬৭ ) ২ নাগপুরী। (হেম) ৩ স্বতিপাঠক। ৪ ভোগশ্রেণী। ৫স্বতি। **"দর্কতো দেবশ**কাদিরেষা ভোগাবলী মতা।" (প্রতাপরুদ্র)

ভোগাবাদ (পুং) আবসত্যন্মিন্ আ-বস-অধিকশ্বনে ঘঞ্ (ভাগার্থো বা আবাস: । বাসগৃহ। ( शत्रावनी )

ভোগিক (পুং) ভোগে অশ্বভোগে নিযুক্ত ইতি ভোগ বাছল-कार र्रेन्। अश्रतकक। (अक्याना)

ভোগিকান্ত (পুং) ভোগিনাং কান্তঃ প্রিয়ঃ বায়ু। (ত্রিকাত)

ভোগিগিন্ধিকা (স্ত্রী) ভোগিনঃ সর্পদ্যের গন্ধো ফ্যাঃ কপ, টাপি অত ইত্বং। '১ দর্পগন্ধা বৃক্ষ। (বৈত্মকনিও) ২ লঘু-मञ्जूष्ठेतृकः। (देनचन्द्रे अकाव)

ভোগিন্ (পুং) ভোগোহস্যান্তীতি ভোগ-ইনি। ১ দর্প। "একার্ণবে তুঁ ত্রৈলোক্যে বন্ধা নারায়ণাত্মকঃ। ভোগিশয্যাগতঃ শেতে ত্রৈলোক্যগ্রাসবৃংহিতঃ ॥"(বিষ্ণুপু ১।৩)২৩) ২ ভোগযুক্ত। 'ত গ্রামমাত্র। '৪ নৃপর্য (মেদিনী)

৫ নাপিত। (বিশ্ব) ৬ বৈয়াবৃত্তিকর, ব্যাবৃত্তিকর। (হেম) १ **अरसेरा नक्व।** १ वराष्ट्र १ १९५७ - १ वर्ष १ १८८ - १ १८ १

ভোগিনী (স্ত্রী) ভোগিন্-স্তিরাং ভীষ্ া মহিবী ভিন্ন রাজ-ভার্যা। ইহার পাঠান্তর 'ভট্টিনী'।

ভোগিভুজ (পুং) ভোগিনং দর্পং ভুঙ্কে ভুজ্-কিপ্। भश्रुत । (रेनचन्त्रुं अ) १ विति हो क्ष्मि के कार्या

ভৌগিবর্মন্, কাশীরদেশীয় জনৈক কবি।

ভোগিবল্লভ (ক্লী) ভোগিনাং বল্লভং প্রিয়ম্। চন্দন। (রাজনি॰) ভোগীন (পুং) > ইন্দ্রিয়স্থানিরত বা উদরসর্বাস্থ ব্যক্তি। ২ রাজা বা রাজপুত্র। ত গ্রামপতি। ৪ নাপিত। ৫ কোন

विभिष्ठे विषया वामार्थ मक्षमकाती । विश्व विषया विभिन्न

ভোগীক (পুং) ভোগিনামিক:। ১ অনন্তদেব। (শব্দরত্না•) ২ পতঞ্জলির নামান্তর।

ভোগীশ (পুং) ভোগিনামীশঃ। অনন্তদেব।

(ङोर्गभ्रत्नोर्थ (क्री) **जीर्था** (भिवश्रवाग)

ভোগ্য (ক্লী) ভুজ্-গাং। ১ ধন। ২ ধান্ত। (রাজনি । ) ভোগ-মর্হতীতি ভোগ-যং। ( ত্রি ) ৩ ভোগার্হ, ভোগের যোগ্য।

"যথা রক্ষেচ্চ নিপুণং শদ্যং কণ্টকিশাথয়া। ফলায় লগুড়ঃ কার্য্যস্তবদ ভোগ্যমিদং জগৎ॥"

(कामनकोत्र दा५) 8 आधिएजन।

"বিশ্রস্তহেতৃদাবত্র প্রতিভূরাধিরেব চ। অধিক্রিয়ত ইত্যাধিঃ স বিজেম্বো দ্বিলক্ষণঃ॥ কৃতকালোপনেয়\*চ যাবদ্ দেয়োগ্তত্তথা।

দ পুনদিবিধঃ প্রোপ্যে। গোপ্যো ভোগ্যস্তথৈব চ ॥" (নারদ )

ভোগ্যতিথি, তিথ্যাদির ভোগযোগ্য কাল।

ভোগ্যন্থ (ক্লী) ভোগদ্য ভাবঃ ঘ। ভোগ্যের ভাব বা ধর্ম।

ভোগ্য (স্ত্রী) ভোগ্য- টাপ্। ১ বেখা। (রাজনি৽) ২ ভোগের যোগ্য ভূমি।

ভোচন, বোধাই প্রেসিডেন্সীর কচ্ছদামন্ত রাজ্যের একটা

ভোজ (পুং) ভোজদ্যেদমিতি ভোজ (তদ্যেদং। পা ৪।৩।১২०) ইতাণ্, অণো লোপঃ। ১ স্বনাম্ব্যাত দেশ, চলিত ভোজপুর, পর্যায় ভোজকটা (শন্দরত্না৽) ২ ধারানগরের রাজবিশেষ, ভোজরাজ। [ভোজরাজ দেখ।] ৩ বস্থদেবের শান্তিদেবীর গর্ভজাত পুত্রভেদ। (হরিব ৩৬ অ ০)

৪ জহানুপ পুত্রভেদ। (ভারত ১৮৩অ০)

ভোজ (দেশজ) প্রান্ধ বা বিবাহাদির জন্ম যে দিন জনসমূহ ভোজন করে, তাহাকে ভোজ কহে। আদ্ধের নিয়ম-ভঙ্কের থাওয়াও 'ভোজ' নামে খ্যাত।

ভোজ, প্রাচীন জনপদবিশেষ। তদ্দেশাধিবাসী। (মার্কণপুত ৫৭।৫৩)
ি ৩ কচ্ছের অন্তর্গত স্থানভেদ। এখন ভুজ নামে প্রসিদ্ধ।

এখানকার অধিবাসীরা ভোজদে নামে খ্যান্ত।

ভোজ, ১ জনৈক আভিধানিক। ২ আয়ুর্বেদশাক্রকার জনৈক পণ্ডিত, ইনি বৃদ্ধভোজ নামে সাধারণে পরিচিত। ৩ হেমচক্রম্বত জনৈক প্রসিদ্ধ বৈরাকরণ। ৪ দ্রব্যাম্যোগ তর্কণটীকা নালী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সাম্প্রদায়িক প্রস্থ। তর্কাটীকা নালী শ্বেতাম্বর জৈনদিগের সাম্প্রদায়িক প্রস্থ। ২ কনোজের জনৈক নরপতি। ৩ রাজা সিল্হনের পুত্র। ইনি রাজ্যবিতাভিত হইরা দরদরাজ্যে গমন করেন এবং দরদদিগের সাহায্যে কাম্মীর সিংহাসন অধিকারের চেটা পান। (রাজতর চাহ৭০৯) ৪ কোল্হাপুরের শিলাহার-বংশীয় হই জন রাজা। ১ম ১০৯৮ খুটাকে ও ২য় ১১৯০ খুটাকে বিভ্যাম ছিলেন। ৬ স্থাদিপণ্ড বর্ণিত তিন জন রাজা।

ভেজিক (ত্রি) ভোজন্বতি ভূজ্-নিচ্-খূল্। ১ ভোজন-সম্পাদক। ভূজ্-খূলা ২ভোজনকর্ত্রা। ৩বিপ্রভেদ। [ভোজকব্রাহ্মণ দেখ।]

( সহা তি ৩১।২৯, ৪৩ ও ৩২।৪ )

ভোজক বাহ্মণ, ভারতাগত শাকদ্বীপীয় বাহ্মণবিশেষ। মগনামেও খ্যাত। কিন্ধপে এই বাহ্মণের উৎপত্তি হইল ?
তংগদমে কএকটা পৌরাণিক উপাথ্যান পাওয়া যায়। ভৰিষ্য-

পুরাণে ১১৭ অধ্যায়ে এইরূপ লিখিত আছে—

'स्थारतव अक्नरक मस्योधन कतिया कहिरानन. মহামতি মহীপতি প্রিয়ব্রত-তনর শাকদীপের অধীধর ছিলেন। তিনি তদীয় রাজ্যমধ্যে আমার প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত প্রথমে একটা বিমানপ্রতিম পরম রমণীয় শিলাময় গ্রহ নির্মাণ করিয়া, তংপরে তমধ্যে একটী সর্বান্ত্রলকণান্বিত হৈমপ্রতিমা সংস্থাপিত করিলেন। ধর্মপরায়ণ নরপতি যথা-বিধি মদীয় স্থন্দর গৃহ ও হেমম্মী প্রতিমা প্রস্তুত করিয়া এই-রূপ চিন্তা করিতে লাগিলেন যে, আমি এই সর্কোত্তম গৃহ ও রমণীয় হৈম-প্রতিমা নির্মাণ করিলাম সত্য, কিন্তু কোন ব্যক্তি এই মনোরম গৃহমধ্যে ভগবান স্থ্যদেবকে প্রতিষ্ঠাপিত করিবে ? রাজা এইরূপ চিন্তা করিয়া পরিশেষে আমার শরণা-পন্ন হইলেন। আমি নরপতির অচলাভক্তি দেখিয়া তৎক্ষণাৎ তাঁহার দালাতে আবিভূতি হইয়া কহিলাম, রাজেল ! তুমি কি নিমিত্ত কোন বিষয়ের চিস্তা করিতেছ ? তোমার চিস্তার কারণ কি ? তাহা আমাকে বল। আমি তোমার সমন্তই সম্পাদন করিব। রাজন্! তুমি নিশ্চয় জানিও,—তোমার কাৰ্য্য যদি নিতান্ত হঃসাধ্যও হয়, তথাপি আমা দারা তাহা অবগ্ৰন্থ অনুষ্ঠিত হইবে।

'হে খগ! আমি এইরপ কহিলে নরপতি আমাকে কহিলেন, হে দেবদেব! আমি এই দ্বীপমধ্যে আপনার প্রতিম্তি প্রতিষ্ঠা করিবার নিমিত্ত একটা গৃহ ও প্রতিমা প্রস্তুত করিয়াছি; কিন্তু কোন্ ব্যক্তি দারা আমি যে ইহা প্রতিষ্ঠাণিত করিব, ভাহার সন্ধান পাইতেছি না। এই দ্বীপমধ্যে যদিও বহুসংখ্যক ক্ষতিয়াদি বর্ণজ্ঞর বাস করিতেছে, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেহই সেই প্রতিমৃত্তির প্রতিষ্ঠা বা অর্চন করিতে স্বীকৃত হইতেছে না এবং এই স্থানে একটী মাত্র বাক্ষণও বিভ্যমান নাই। স্কতরাং হে জগরাথ! আমি এই কারণেই সাতিশ্র চিস্তিত হইয়াছি; আপ্রনি আমাকে একটী উপার উত্তাবন করিয়া দিন।

'হে বৈনতেয় ৷ আমি নরপতি-কথিত তাদুশ বাক্য প্রবণ করিয়া তাঁহাকে কহিলাম, হে রাজন! তুমি যে সকল কথা कहिल, ज्रुमाखह मजा, এই दीश्रवामी क्रविशामि वर्षवश्र আমার প্রতিমৃত্তি প্রতিষ্ঠা বা আমার অর্চনা করিবার অধি-কারী নহে। অতএব তোমার মঙ্গলের জন্ম আমি অচিরে মগনামধ্যে অনুপম ত্রাহ্মণ সকল সৃষ্টি করিতেছি। भख्म! जािम नत्रवत्रदक के कथा किंद्र जािम कार्याप्रिक्तित নিমিত্ত কিছুকাল চিন্তা করিতে লাগিলাম। আমি চিন্তায় নিবিষ্ট হইলে আমার শরীর হইতে সহসা আটজন মহাবল বান্ধণ প্রাত্ত্ত ইইল। সেই সকল বান্ধণেরা কুন্দেন্দু তুল্য সাতিশয় শুত্রকান্তি, তাহাদিগের সকলেরই পরিধানে কাষার বসন, হত্তে করও ও কমল শোভিত এবং তাহারা मकत्वरे माध्माशनियम् ठजूर्खम् शार्त्व नित्रज। ८२ थन ! তংকালে আমার শরীরনির্গত দেই আটজন বান্ধণের मस्या जामात ननारिकनक रहेट इरेजन, शामध्य रहेट व्हेजन, तक रहेरा व्हेजन, अतः हत्र रहेरा व्हेजन ममूर्यन হইয়াছিল। তাহারা উৎপন্ন হইবামাত্র তৎক্ষণাৎ প্রণত হইয়া আমাকে পিতা বলিয়া সমন্মানে কহিল, হে তাত! হে জগৎপতে! আপনি কি জন্ম আমাদিগকে স্বীয় দেহ হইতে সমুৎপাদিত করিলেন। আপনি বলুন, আমরা আপনার সমস্ত আদেশ প্রতিপালন করিতে প্রস্তুত রহিয়াছি। আমরা আপনার পুত্র এবং নিঃসন্দেহে আপনি আমাদিগের পিতা।

দেই দকল ব্রাহ্মণ এইরূপ কথা কহিলে আমি তাহাদিগকে কহিলাম,—হে পুত্রগণ ! এই যে প্রিয়ত্রত-তনয় শাক্দীপে আধিপত্য করিতেছেন, তোমরা সম্প্রতি তাঁহার বাক্য প্রতিপালন কর। আমি আমার দেহসন্ত্ত ব্রাহ্মণগণকে এই কহিয়া পরে রাজার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলাম, রাজন্! এই দকল সর্বোত্তম ব্রাহ্মণেরা তোমার অর্চনীয় এবং ইহারাই

আমার প্রতিমৃত্তিপ্রতিষ্ঠা সম্পন্ন করিবে। তুমি যে আমার মৃত্তি ও বাসগৃহ নির্মাণ করিয়াছ, তাহা এই ব্রাহ্মণদিগের হত্তে সমর্পণ কর, ইহারাই আমার প্রতিষ্ঠা বা পূজা সমস্তই নির্মাহ করিবে। তুমি ধন-ধান্ত-গৃহক্ষেত্রাদি যে কিছু বস্ত প্রদান করিবে, এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের নিকট হইতে পুনরার আর তাহা গ্রহণ করিও না। এই ভোজক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজা করিবার একমাত্র অধিকারী। স্কৃতরাং তুমি আমার উদ্দেশে গ্রাম-নগরাদি যাহা কিছু দান করিবে, তংস্মৃদরে এই ভোজক ব্রাহ্মণ ব্যতীত অন্ত কাহারও অধিকার থাকিবে না। হে প্রগ! রাজা আমার কথানুসারে সমস্তই সম্পাদন করিয়াছিলেন।

'স্থ্য কহিলেন, ভোজকগণ সর্বদা সদাচারে নিরত থাকিয়া কায়মনোবাক্যে আমারই আজ্ঞা পালন করিবে। তাহারা প্রথমতঃ বেদাধায়ন কবিয়া পরে দারপরিগ্রহ করিবে। প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা স্নান করিয়া দিবারাত্র মধ্যে পাঁচবার আমার পূজা করিবে। আমি ভিন্ন তাহাদিগের আর অন্ত উপাস্ত দেবতা থাকিবে না। ভোজকগণ দেবতা, ব্ৰাহ্মণ ও বেদ-বাক্যের নিন্দা, অলাদি নিবেদন করিয়া একাকী ভোজন, শূদ্রগৃহে গমন করিয়া শূদ্রান্নগ্রহণ, বা তাহার উচ্ছিষ্ট স্পর্শন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কার্য্য সকল সমত্ত্বে পরিত্যাগ করিবে। আমার নৈবেছাই তাহাদিগের পরম বৃত্তি বলিয়া নিরূপিত হইল। ইহারা অভোজ্য ভোজন করিবে না ও প্রতিদিন আমাকেই ভোজন করাইবে, এই ছুই কারণে ইহারা ভোজক' এবং মগধ্যানে নিরত বলিয়া 'মগধ' নামে বিখ্যাত হইবে । ইহারা বত্নপূর্ব্বক পবিত্র অব্যঙ্গধারণ করিবে। যে ব্যক্তি অব্যঙ্গহীন হইয়া আমার পূজাতুষ্ঠান করিবে, তাহার প্রতি আমি কখন প্রসন্ন হইব না এবং তাহার বংশলোপ ঘটিবে।'

আবার ভবিষ্যপুরাণের অন্ত স্থানে (১০৯অঃ) মগবান্ধণোৎ-পত্তি এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে,—

'গোরমুথ বলিয়াছিলেন, দেবী নিক্ষ্তা স্থ্যশাপে মানসী তত্ব লাভ করিয়াছিলেন। মিহিরগোত্র ঋজিখা নামে এক শ্রেষ্ঠ ঋষি ছিলেন, নিক্ষ্তা ইহার কন্তারপে জন্ম-গ্রহণ করেন। এই কন্তা জগতে হাবনীনামে থাতে ছিলেন। নিক্ষ্তা পিতার আজার্মারে বিধিপূর্বক অগ্নিদেবের সহিত বিহার করিতে থাকেন। একদিন স্থাদেব তাঁহাকে দেখিয়া কামাতুর হন। স্থাদেব তাঁহার রূপলাবণ্যে মোহিত হইয়া তাঁহাকে পাইবার জন্ত চিন্তা করিতে থাকেন। পরে তিনি অগ্নিরপ ধারণপূর্বক নিক্ষ্তাকে বনে লইয়া গিয়া তাঁহার সহিত বিহার করেন। অগ্নি এই ঘটনায় কোপাবিষ্ঠ হইলেন।

তিনি নিক্ষ্ভার হস্তধারণ করিয়া কহিলেন,—নিক্ষ্ভে! তুমি দেববিধির অনুবর্ত্তিনী হইয়া আমাকে লজ্মন করিলে, এ কারণ আমার ঔরসে তোমার আর পুত্র জন্মিবে না। এই গর্ভজাত পুত্র মগনামে থাতে এবং মগ-বংশকীর্তিনিবন্ধন 'জরশন্ত্র' নামে প্রদিদ্ধ হইবে। মগ সকল অগ্নি-জাতীয়, দিজাতিগণ সোমজাতীয় এবং ভোজকগণ আদিত্যজাতীয়। ইহারা সকলেই শ্রেষ্ঠ। অগ্নিরূপী ভগবান্ স্থ্যদেব এই বলিয়া অস্তধনি করিলেন।

'অনস্তর মহর্ষি ঋজিশ্বা ধ্যানযোগে নিজ কন্তা নিকুভার গর্ভে প্রজাস্ষ্টির বিষয় জানিতে পারিয়া ক্রোধে অভিশাপ প্রদান করেন। তাঁহার অভিশাপে সেই কন্তাগর্ভজাত সম্ভান অপূজ্য ও পতিত বলিয়া গণ্য হইল। কন্সা পিতার শাপশ্রবণে তাঁহাকে অনেক অন্থনয় করিলেন, কিন্তু ঋজিখা কিছুতেই প্রাসন্ন **ट्रेलन ना।** उथन मूनिक्छा निक्र शांत्र ट्रेबा च्यारनवरक्टे স্বীয় পুত্রের শাপমুক্তির নিমিত্ত অনুরোধ করিলেন। সূর্য্য হাবনীর কাতরবাক্যে করুণার্দ্র হইলেন। তিনি তৎক্ষণাৎ অগ্নিরূপ ধারণ করিয়া ঋষিক্সার নিক্ট উপস্থিত হইয়া कहिलान, अग्नि नाधूनीला ! এই यে তোমার পিতা ঋजिश्वारक দেখিতে পাইতেছ, ইনি তপঃপ্রভাবে পরমৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াছেন। ইনি সর্ববিষয়ে বীতরাগ হইয়া প্রতিনিয়ত ধর্মাচরণে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। স্বতরাং ই হার স্থায় অমোঘ-বাক্য তেজস্বী পুরুষের বাক্য অন্তথা করিতে পারি, আমার এরপ ক্ষমতা নাই। কিন্তু যাহা হউক, আমি এখন কার্য্যান্ত-রোধে তোমাকে আর একটা যোগ্যপুত্র প্রদান করিতেছি। আমার রূপায় তোমার এই পুত্র বেদবিভার পারদর্শী হইবে এবং ইহারই বংশপরম্পরা ভূতলে বিলক্ষণ প্রতিষ্ঠা লাভ করিবে। ইহার বংশধর বশিষ্ঠাদি একাবাদী মহাত্মগণ আমারই অংশ বলিয়া জানিবে। তাহারা নিরম্ভর আমা-তেই অনুরক্ত হইয়া আমারই নামগানে নিরত থাকিবে। প্রতিদিন তপস্থায় নিরত হইয়া আমারই ধ্যান ও পূজা করিবে। এইরপে আমার প্রতি ঐকান্তিক-ভক্তি-প্রযুক্ত আমি সেই সকল শাশ্ৰু ও অব্যঙ্গধারী বীরকাল্যাজী ব্রাহ্মণ-গণের প্রতি প্রসন্ন হইয়া পরিশেষে তাহাদিগকে আমার অঙ্গে আশ্রম্ন প্রদান করিব। যাহারা দক্ষিণ হস্তে পূর্ণক ও বামহত্তে বশ্বা ধারণ করিয়া পতিদান দারা বদনমগুল ঢাকিয়া নিয়ত শুচিভাবে মলাতচিত্তে বাগ্যত হইয়া ভোজন করিবে এবং যাহারা ব্যাকুলচিত্তে বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়াও আমার পূজায় নিরত হইবে,—তাহারা স্বর্গ হইতে বিচ্যুত বা ক্লান্ত হইলেও আমার প্রসাদে স্থ্য-সনিধানেই বিহার করিতে

পারিবে। তুমি নিশ্চয় জানিও, আমি যেরপ কহিলাম, তোমার পুত্রগণ এই প্রকারই হইবে। তাহারা ভূতলে মগবংশে সমুৎপন্ন হইন্না যাবতীয় বেদবিছা অধ্যয়নপূর্বক মহাপুক্ষ নামে বিখ্যাত হইবে। ভাস্কর নিক্ষ্ভা দেবীকে এইরপে আখাস প্রদান করিরা তৎক্ষণাৎ অন্তর্ধান করিলেন এবং দেবীও সাতিশন্ন পুলকিত হইলেন। এইরপে ভোজক্পণ পরে সমুৎপন্ন হইন্নাছে। ইহারা আদিত্য ও নৈক্ষ্ভানামে প্রসিদ্ধ হইন্না লোকমধ্যে পুজিত হইন্নাছেন।

ভবিষ্যপুরাণে আবার অন্তস্তলে ১৪০ অধ্যায়ে লিখিত আছে---'নারদ কহিলেন, ক্লফনলন। আমি তোমার নিকট মগ-বান্ধণগণের অপূর্ব্ব চরিত বলিতেছি, শ্রবণ কর। এই মগ ত্রাহ্মণগণ বেদবিভার পারদর্শী হইলেও ইহাদিগের মধ্যে প্রায় অধিকাংশ ব্যক্তি ক্রিয়াকাণ্ডে রত। ইঁহারা বিপরীত-क्रा दिनां धात्रन करतन विनया मर्ग ७ मछ এই इंटे नारमें বিশ্যাত হইয়াছেন। ভগবান ব্রহ্মা, তপোধন ঋষি এবং পবিত্রমৃত্তি স্থ্য ইংহারা সকলেই কুর্চ্চ ধারণ করেন বলিয়া এই মগগণও অতি দীর্ঘ কূর্চ্চ ধারণ করিয়া থাকেন। নিয়ম-স্থিত ঋষিগণ মৌনাবলম্বনে অবস্থান করেন বলিয়া ইহারাও মৌনী হইয়া ভোজনাদি নির্বাহ করিয়া থাকেন। এইরূপে শাকদ্বীপবাসী প্রায় সকল ব্রাহ্মণই মুনিবৃত্তি আচরণে নিরত আছেন। স্থতরাং সিদ্ধি-অভিলাষী সমস্ত মগুরই মৌনাবলম্বনে ভোজন করা কর্ত্তব্য। মগুগণ বচকেই সূর্য্য এবং বচকেই কারণরূপে বিদিত হইয়া প্রতিদিন তাঁহারই করেন, এ কারণ তাঁহার। বচার্চা নামেও প্রসিদ্ধ। ইঁহারা ভোজক্যার গর্ভে উৎপন্ন হইয়াছিলেন বলিয়া ভোজক নামে বিখ্যাত হইয়াছেন। ব্রাহ্মণগণের যেমন धक्, नाम, यकु ও अथर्क नात्म ठाति त्वन आह्न, त्मरेक्रभ र्देशिक्टिशंत्र विम. विश्वतम, विमाम ७ व्याक्रितम नाटम চারি বেদ প্রসিদ্ধ রহিয়াছে। এই বেদচতৃষ্টয় পূর্বকালে স্বয়ং প্রজাপতি মগগণের নিকট ব্যক্ত করিয়াছিলেন। মগগণ (यम अधायन करतन, এ जग जांशामिशक (यम का यात्र। সর্ব্বপ্রাণীর প্রীতিকর গেষ নামে এক মহানাগ আছে। এই মহানাগ সুর্যারথে অবস্থান করিয়া সুর্য্যকিরণসহ স্বীয় নির্দ্মোক পরিত্যাগ করে। এই নির্মোক অমাহক নামে খ্যাত। মগগণ প্রতাহ অস্ত্র-মন্ত্র উচ্চারণপূর্বক এই অমাহকের বন্দনা করিতে থাকেন। যেমন পূজাকালে দ্বিজগণ পূষ্পমাল্য দান করেন, সেইরূপ মগগণও পূজাকালে অমাহক দান করিয়া থাকেন। যেমন ব্রাহ্মণগণমধ্যে সংস্কারাদি সমুদায় কার্য্যে দর্ভের প্রয়ো-জন হয়, দেইরূপ ইঁহাদিগের মধ্যেও আবশুকীয় যাগ্যজ্ঞা-

मिट्ड পविज तथा । बावधक स्त्र । भाक दी भवा नी भगगण **व**हे वर्षा बातारे अधिक ममत्र পূজा कतिया थाटकन। यिनि रूर्गाशृकाय নিরত থাকিয়া শোচাচার অবলম্বনপূর্বক সর্বাদা স্থ্যমন্ত্র জপ করেন, স্থাদেব তাঁহার প্রতি সাতিশয় প্রীতি হইয়। থাকেন। মগগণ প্রতিনিয়ত যে বেদ মন্ত্র পাঠ করেন, তাহাই তাঁহাদিগের সাবিত্রী বলিয়া পরিকল্পিত। কিন্তু হে যত্তশ্রেষ্ঠ। আমাদিগের সাবিত্রী সেরপ নহে। আমরা ব্যাহ্বতিপূর্ব্বক সাবিত্রী উচ্চারণ করি। শাক্দীপবাসীরা মৌনাবলম্বনে অমাহক দারাই স্বর্গ-গতি প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাঁরা কদাপি মৃত বা রজস্বলা ব্যক্তিকে স্পর্শ করেন না। সশ্বন্তদিগের মৃতদেহ মাটীতে निक्ति कतित्व ना এवः श्रीय अडोहित्नव स्थारक मर्वनाइ নমস্বার করিবে। যেমন ব্রাহ্মণগণ যাগযজ্ঞাদিতে মন্ত্রসংস্কৃত সুরাপানে দ্বিত হন না. সেইরূপ মতাও মগগণের পানীয় হইয়া থাকে। এই মন্ত বিধিপূর্বক মন্ত্রসংস্কৃত করিয়া পান করেন বলিরা ইহা প্রকৃত মত্তের স্থায় দোষাবহ হয় না। শাকদ্বীপীরা ইহা হবিঃ বলিয়া মনে করিয়া থাকেন। যেমন বান্ধণগণের অগ্নিহোত্র প্রসিদ্ধ, ইঁহাদিগের সেইরূপ 'অচ্যু' নামে অধ্বরহোত্র বিহিত রহিয়াছে। ইহারা সিদ্ধিকামনায় প্রতিদিন ত্রিসন্ধ্যা দিবাকরকে পঞ্চপ্রকার ধূপ দান করেন ইত্যাদি।

আবার ১৩৯ অধ্যায়ে লিখিত আছে যে, শাকদীপী ব্রাহ্মণ-গণ স্থ্যের তেজ হইতে বিশ্বকর্মা কর্তু ক নির্ম্মিত হইয়াছেন।

এখন এক ভবিষ্যপুরাণ হইতেই আমরা কয় প্রকার শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণের সন্ধান পাইতেছি,—১ম স্থ্যের স্বশরীর হইতে
নিঃস্ত ও শাক্দ্বীপাধিপতির প্রতিষ্ঠিত স্থ্যপূজায় নিযুক্ত
অপ্ত জন, ২য় বিশ্বকর্মা কর্তৃক স্থ্যশ্রীর হইতে নির্ম্মিত একশ্রেণী, ৩য় অগ্রি-জাতীয়, ৪র্থ সোমজাতীয়, ও ৫ম ভোজক বা
আদিত্যজাতীয়। এই পঞ্চ প্রকার ব্রাহ্মণের মধ্যে স্থ্যশরীরনিঃস্ত অপ্ত জনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং ইহারাই বোধ হয়
বিশ্বকর্মা নির্মিত বলিয়া অগ্রত বর্ণিত হইয়াছেন, কারণ বিশ্বকর্মাই স্থ্যের দেহ চাঁচিয়া নানা থণ্ডে বিভাগ করিয়া দিয়াছিলেন। বোধ হয়, এই কারণেই ব্রাহ্মণেরা স্থ্যাংশসম্ভব
বলিয়া বিবৃত হইয়াছেন। ইহারাই শাকদ্বীপের আদিব্রাহ্মণ
বলিয়া গণ্য। এই ব্রাহ্মণ-বংশেই সম্ভবতঃ ঝজিয়া ঝিয়র উৎপত্তি
হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক দিওদোরসের বিবরণ পাঠ
করিলে জানা যায় য়ে, পূর্ব্বকালে শাকদ্বীপে 'অরি-অস্প'
নামে এক শ্রেণী বাস করিত। \* আমরা এই শ্রেণীকে

বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ২য় ভাগ ৪র্থাংশ দ্রপ্টব্য ।

'আর্যাখ' বলিয়া মনে করিয়াছিলাম। সংস্কৃত ঋজূ ধাতু ও গ্রীক 'অরি' একার্থবাধক। এইরূপস্থলে ঋজিখার বংশধরে-রাই সম্ভবতঃ গ্রীক গ্রন্থকার কর্তৃক 'অরি-অস্পা' আখ্যা লাভ করিয়াছে।

আমরা শৈরতরাজ কর্তৃক স্থ্যপ্রতিষ্ঠার যে প্রসঙ্গ প্রথমেই উদ্ ত করিয়াছি, তৎপাঠে স্পষ্টই জানা যাইতেছে যে, অতি পূর্ব্বকালে শাক্ষীপে ক্ষপ্রিয়, বৈশু ও শূদ্র এই তিন বর্ণ ছিল, ব্রাহ্মণ ছিলেন না। শাক্ষীপাধিপতির আবাহনে সম্ভবতঃ অন্ত দেশ হইতে প্রথমতঃ আটজন ব্রাহ্মণ আসিয়া স্থ্যসেবায় নিযুক্ত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা শাক্ষীপবাসিণ্যনের ভক্তি শ্রদ্ধা আকর্ষণের জন্ত আপনাদিগকে 'সৌর' বা স্থ্যপুত্র বলিয়া পরিচিত করেন। প্রাচীন গ্রীক ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিকগণও লিথিয়াছেন যে, শাক্ষীপীয় বীরগণ নানা জনপদ অধিকার করিয়া পূর্বকালে সৌরমতীয় (Sauromatian)-দিগকে অরক্ষেন্ তীরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। পূর্ব্বাক্ত সৌর বা স্থ্যপুত্রগণই সম্ভবতঃ 'সৌরমতীয়' নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

কালে এই সোরমতীয়দিগের প্রভাব ক্ষিয়া হইতে ইজিপ্ট্রপর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। অবস্থা ও বিশ্বাস অনুসারে তাঁহা-দের মধ্যেও কএকটা সম্প্রদারের স্বষ্টি হইয়াছিল। সাম্প্রদারিকতার প্রভাবে ভবিশ্বকালে তাঁহাদের মধ্যেও সজ্বর্ষ ঘটিয়াছিল। তাহারই ফলে সম্ভবতঃ অগ্নিকুল, সোমকুল ও স্থাকুল এই ত্রিকুল কল্লিত হইয়াছে।

ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, অগ্নিকুল, পূর্যাকুল, ও সোমকুল এই ত্রিকুল হইবার পূর্বের ঋষি ঋজিখা 'মিহির' গোত্র ছিলেন। ত্রাহ্মণের মধ্যে তাহার আদিপুরুষ হইতেই 'গোত্র' প্রবর্ত্তিত হইয়া থাকে। স্কৃতরাং ঋজিখা ঋষি মিহির বা স্থ্যবংশীয় বলিয়াই স্থির হইতেছেন।

পাশ্চাত্য শব্দশাস্ত্রবিদ্গণ বলেন যে, বৈদিক "মিত্র" ও আবস্তিক 'মিথু' হইতে 'মিহির' শব্দের উৎপত্তি \*। বড় আশ্চর্য্যের বিষয়, মহাভারতাদি প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থে 'মিহির' শব্দ সূর্য্যের নামান্তররূপে ব্যবহৃত হইলেও কোন বেদে 'মিহির' শব্দের উল্লেখ নাই।

ভোজকদিগের বেদ ও ভিন্ন কুলের উৎপত্তি।

বেদ দ্র্রাদিম গ্রন্থ। কোন জাতির আদিতত্ব জানিতে হইলে প্রথমে সেই জাতির বেদ বা আদি গ্রন্থের আশ্রন্থ লইতে হয়। ভবিস্থোক্ত বচন হইতে দেখাইয়াছি যে, শাকদ্বীপীর গ্রাহ্মণগণের ও চারিবেদ ছিল, এই চারি বেদের নাম বিদ, বিশ্বরদ, বিদাদ ও আন্ধিরস। কিন্তু এই চতুর্বে দের মধ্যে ভারতে কেবল আন্ধিরস বা অথর্ক্বেদের সন্ধান পাইতেছি, অপর বেদের চিহুমাত্র নাই। বহু প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে যে, শাক্ষীপের রান্ধণেরাই পূর্ক্তন পারভ্ত-সম্রাট্গণের পোরোইত্যেকরিতেন; স্বতরাং পারভ্ত দেশে শাক্ষীপীয় বেদ্চতুইরের বিভ্যমানতা অন্নসন্ধেয়।

পারস্থের মগ-পুরোহিতদিগের প্রাচীনতম অবস্তা শাস্ত্র আলোচনা করিয়া আমরা ঐ বেদ চতুইয়ের কতকটা সন্ধান পাইয়াছি। অবস্তাগ্রন্থের বিখ্যাত সমালোচক হোগ দাহেব বহু গবেষণার ফলে স্থির করিয়াছেন,—

'অবস্তা শব্দের মূল আবিস্তাক। বি = প্রুলবী ভাষায় আপি। আবস্তিক 'বিস্ত' = বিদ্ধাতু হুইতে উৎপন্ন। বেদ বলিলে যাহা বুঝায়, অবিস্ত ( অবস্তা ) বলিলেও ভাহাই বুঝায়।'

হিন্দুশাস্ত্রমতে সর্বাদি কালে একমাত্র বেদ ছিল, তাহাই
ত্রিধা মতান্তরে চতুর্কা বিভক্ত হইরাছে। অধিক সন্তব, শাকদ্বীপীর সৌর ও অগ্নিপূজকদিগেরও সেইরপ কোন বেদ ছিল,
ভাষাবিপর্যায়ে তাহাই 'অবিস্ত' নামে খ্যাত হয়। ভারতীয়
বেদের বহুশাখা লুগু হইলেও এখনও চারি বেদ পাওয়া
খাইতেছে, কিন্তু মগদিগের সেই স্প্রাচীন বেদ বা 'অবিস্ত'
ত্রেরে অধিকাংশই বিলুপ্ত হইরাছে। এখন বোড়শাংশের
একাংশ আছে কি না সন্দেহ। যাহা আছে, তন্মধ্যে আমরা
শাকনীপীর চভ্বেদের এইরপ আভাস পাই,—

- ১ বিদ—ইহাই সম্ভবতঃ অবিস্ত<sup>্র</sup>শান্তের আদি নাম। কাহারও মতে আবস্তিক যাম।
  - ২ বিশ্বরদ-এখন বিস্পারদ (Visparad) নামেই খ্যাত।
- ত বিদাদ্—মূল নাম 'বক্দেব্-দাদ্' এখন 'বলীদাদ' নামে খ্যাত।
- ৪ আঙ্গিরস—ভারতে অথর্কাঙ্গিরস বা অথর্কবেদ নামেই
  খ্যাত। কিন্তু এই নাম এখন আর পারসিক মগদিগের
  প্রাচীনতম গ্রন্থে পাওয়া যায় না। অবস্তার যায়গ্রন্থে (৪৩)১৫)
  'অস্থ' বা অঙ্গিরার প্রতি ভক্তিপ্রদর্শন ও তাঁহার স্কৃতিপ্রসঙ্গ
  আছে। 'আথর্বণ' শব্দও অবস্তায় 'আথুব' রূপে উক্ত
  হইয়াছে। আবস্তিক আথুব শব্দের অর্থ অগ্নিপুরোহিত।
  খ্রেদের মতে অথর্কাই মর্কপ্রথম অগ্নি উৎপাদন করেন।

<sup>\*</sup> Haug's Essays on the Parsis, p, I2I.

<sup>†</sup> অথকবৈদে বিদ শক্ষেত্ৰ উন্নেখ আছে—"সবেৰ ভোই**ন্সিরোভ্যো বিদ**-গণেজ্যঃ স্বাহা।" (অথক বৈদ ২৭২২)

<sup>\*</sup> Haug's Parsis, p. 202, 273.

মৃওক উপনিষদ্-মতে, তিনিই প্রথম ব্রহ্মবিভা লাভ করিয়া अन्नितारक भिथारेग्राहित्वन। अथर्का ७ अन्निता এर दिन প্রকাশ করেন বলিয়া ইহার নাম অথর্কাঙ্গিরস্ বা ব্রহ্মবেদ। এই বেদ আর্যাজাতির একথানি প্রাচীন শাস্ত্র হুইলেও শতপথ-ব্ৰাহ্মণ ( ৪াডাণা১ ), ছান্দোগ্যোপনিষদ ( ৪া১া৭১ ) ও মতুসং-হিতার (১৷২৩) কেবল খাক, যজু: ও সাম এই তিন *(बराब आधान्ने चीकु* हेग्राह. अथर्यर्वन गृशेठ रुग्न নাই। এজন্ম অনেকে মনে করেন, অথর্ববেদ শ্রেচ্ছ-আদর করিতেন না। বাস্তবিক অথর্কবেদকে শ্রেচ্ছবেদ বলিয়া গ্রহণ করা যায় না। পাণিনি ও মহাভারতাদি গ্রন্থে অথর্কবেদের আর্য্যবেদত্ব স্থির হইয়াছে, তবে শান্তিক, পৌষ্টিক ও অভিচারাদি কর্ম ইহার বিশেষ প্রতিপাত্ত হওয়ায় এই বেদ য়জে অনুপয়ক বলিয়া গণা। এতত্তিন ইহাতে ব্রাত্যের প্রশংসা দেখা যায় ৷ ত্রাহ্মণাদি বর্ণত্রয় যথাকালে উপনীত না হইলে ব্রাত্য বলিয়া গণ্য হন। ম্বাদি সংহিতায় এই ব্রাত্য নিন্দিত হইয়াছেন, কিন্তু অথর্কবেদের ১৫শ কাণ্ড বিঘান ব্রাত্যগণের প্রশংসায় পূর্ণ। ইত্যাদি কারণে অথর্কবেদের একট বিশেষত্ব রক্ষিত হইয়াছে। এদিকে আবস্তিক যুদ্ তসমূহ ও বন্দীদাদের বহু অংশের সহিত অথর্কবেদের ষথেষ্ট সৌসাদৃশ্য जिल्लाहि । ভবিষ্যপুরাণেও অথব্রাঙ্গিরস সৌরবেদ বলিয়াই निर्फिष्ट इडेग्राइ ।

পূর্ব্বেই ভবিশ্বপুরাণের উক্তি উদ্ত করিয়া দেখাইয়াছি বে, শাকদ্বীপীয় বাহ্মণেরা বিপয্যয়ক্রমে বেদোচ্চারণ করিতেন। এই ক্রমবিপর্যয়েই সম্ভবতঃ শাকদ্বীপীয় বেদ ভিন্ন জিনিস ও এদেশীয় বেদ হইতে ভিন্ন বলিয়া গণ্য হইয়াছিল। আমরা যাম্বের নিক্তে পাইয়াছি যে, পূর্ব্বকালে কাষোজে (বর্ত্তমান পারস্তের নিক্ট) বৈদিক সংস্কৃত ভাষা প্রচলিত ছিল। অধিক সম্ভব, পারস্তের উত্তরাংশে অক্সাস্ নদীতীরে (শাকদ্বীপে) আর্য্যগণ মধ্যে বহু পূর্বকালে এক সময় স্থপ্রাচীন বৈদিক ভাষাই প্রচলিত ছিল এবং সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদ প্রচারিত ইইয়াছিল।

শাকদ্বীপীয় অগ্নিপূজকগণের বহুসহস্র শাস্ত্র বিলুপ্ত হইরাছে বটে, কিন্তু এখন আদিম আবস্তিক ভাষায় তাহার যে অতি সামান্ত নিদর্শন পাইতেছি, তাহা হইতেই শাকদ্বীপীয় বেদের কিছু কিছু আভাস পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু ঐ সকল আদি গ্রন্থ অনেকটা প্রাচীনত্ব হারাইয়াছে। এখন যে অবস্তাশাস্ত্র পাওয়া বাইতেছে, তাহা মজ্দ-ধর্ম বা জর্থুস্ত্র-মত-পরিপোষক গ্রন্থ। ভবিষ্যপুরাণের উক্ত রূপক্ষিয়ান এবং পাশ্চাত্য

পুরাজত্ববিদগণের মত আলোচনা করিলে নিঃসন্দেহে বলা যায়, মজদধর্মের অভ্যাদয়ের বহু পূর্বে মিত্র বা সৌরধর্ম প্রচলিত ছिল। त्रिरे त्रोत्रधर्ष इटेट्टि मजन-धर्पात छै९ १ छ। मजन-ধর্মের মাহাত্ম্য-প্রচারার্থ যে সকল মন্ত্র বা স্তব রচিত হইয়াছিল. তন্মধ্যে যশ্বের গাথাই সর্ব্বপ্রাচীন। এই গাথায় সেই প্রাচীনতম মিত্রধর্ম্মের আভাস পাওয়া যায়\*। গাথাকার মিত্র-স্থানে মজ্লাওকে (বরুণকে) বসাইতে জগতের আদিগ্রন্থ ঋকসংহিতায় মিত্রাবরুণ অর্থাৎ সূর্য্য ও বরুণ দেবতার উপাসনা দেখিয়াছি। শাকদ্বীপীয়গণ কেবল মিত্রের উপাসনায় অনুরক্ত হইয়াছিলেন এবং অপরাপর দেবতাকে মিত্রের অধীন বা তহু-ত্তব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু জরথুন্তু মিত্রের স্থানে অহরমজ্দ ( অহরমেধা ) বা বরুণকে বসাইয়াছেন। তাঁহার মতে অস্থরমেধাই সর্বশক্তিমান ও সর্বদেবাস্থরেশ্বর। তাঁহা **इटे. उट्टे मञ्जनमञ्ज जगर एष्टि इटेशाह्य।** जिनि मरत्रज्ञा। আর যত কিছু অসৎ, তাহা সমস্তই অসু মৈত্যুর সৃষ্টি। এই দ্বৈতবাদ উপলক্ষে তিনি যে মত প্রচার করিয়াছেন, তাহা পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা একেশ্বরবাদ বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

জরথ্য স্বীয় মত প্রচার উপলক্ষে তাঁহার পূর্বপ্রুষগণের গ্রাহ্ম বেদ গ্রহণ করিয়াছিলেন, এবং তন্মধ্যে স্বীয় মত প্রচার করিয়া পূর্ব্বমতকে চাপা দিয়া ফেলিয়াছেন। যদি অবিস্তার অধিকাংশ বিল্পু না হইত, তাহাহইলে বরং প্রাচীন শাক্ষণিয় সৌরধর্মের কতকটা পরিচয় পাইতাম। আলেক্সান্দার কর্ত্বক পারসিকদিগের সমস্ত প্রাচীন শান্ত তত্মে পরিণত হওয়ায়, পারসিক পুরোহিতদিগের শ্রুতিসাহায্যে অতি সামান্তই উদ্ধার হইয়াছে। যাহারা অবস্ত-শান্তের কিয়দংশ উদ্ধার করেন, তাঁহারা সকলেই মজ্দ বা জরথ্যু-মতাম্বর্ত্তী। এরপস্থলে তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রেত জরথ্যুনীয় মত ও তৎপরিপোষক প্রাচীন মন্ত্রসমূহ সংগ্রহের চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। স্বতরাং অবস্তায় শাক্ষীপীয় বেদের নাম ভিন্ন

<sup>\*</sup> অবস্তা শাস্ত্রের গাখা অংশের অনুবাদক মিল সাহেব লিখিয়াছেন, "as the Mithra-worship undoubtedly existed previously to the Gathic period and fall into neglect at the Gathic period, it might be said that the greatly later inscriptions represent Mazda-worship as it existed among the aucestors of Zarathustrians in a pre-Gathic age even Vedicage." Max Muller's Sacred Books of the East, Vol. XXXI. p. XXX.

ও গাথা হইতে সৌরদিগের ষৎসামান্ত আচার ব্যবহায় ভিন্ন আর কিছু পাইবার উপায় নাই।

এখন দেখা যাউক, শাকদ্বীপীয়গণের ধ্বংসাবশিষ্ট বেদ অর্থাৎ অবস্তা ও এদেশীয় বেদপুরাণাদি হইতে আদি আর্য্য-সমাজের কিরূপ পরিচয় পাওয়া যায় ?

ভারতীয় বেদ ও অবস্তার গাথা\* আলোচনা করিলে क्रमब्रक्तम रुम्न (य, अिं शृर्वकात्न दिनिक श्रीव वा आर्यागन অতি শীত প্রধান দেশে বাস করিতেন। কবি বা সোম-পুরো-হিতগণ তাঁহাদের অগ্রণী; বুত্রহা (ইন্দ্র) মিত্র ( সুর্য্য ), বরুণ, অগ্নি প্রভৃতি তাঁহাদের উপাশ্ত। সেই স্থপ্রাচীন কবিবংশে অস্থরগুরু কাব্য উশনার ( শুক্রাচার্য্যের ) আবির্ভাব। সেই आिषवामश्रादमत नाम श्रायक 'अद्योकम,' अवसाम 'वर्कन-वा এজा' अर्थाः आर्या। वाम अवः ভবिষাপুরাণে 'आर्याएमम' বলিয়াই উক্ত হইয়াছে। বহু অনুসন্ধান দারা স্থির হইয়াছে বে, বেদোক্ত 'সরপস' বা আর্যাভূমি প্রাচীন ইরাণের অন্তর্গত বর্ত্তমান সরীকুল নামক হ্রদতীরবর্ত্তী পুণাস্থান। মধ্য এসিয়ার সর্ব্বোচ্চ ভূভাগে পামীর (বৈদিক, আবস্তিক ও পৌরাণিক গ্রন্থোক্ত নেরু) মধ্যে ঐ স্থান অবস্থিত। অবস্থায় 'হরো-বেরেজইতি' অর্থাৎ সরস্বতীনামেও ঐ স্থানের উল্লেখ আছে। मत्रथम वा मत्रीकृलङ्कर भूतारण विन्तृमत नारम वर्षि**७ श**रेशार्ছ এবং এই বিন্দুসর হইতেই সরস্বতী, গঙ্গা, ইক্লু, বক্ষু প্রভৃতি নদীর উৎপত্তি। সরস্বতী, গঙ্গা প্রভৃতির উৎপত্তি-স্থান বিন্দুসর-নিকটবর্ত্তী চিরত্বারাবৃত মেরুশিথরে আর্য্যগণের আদি বাস ছিল। তথার দেব ও অম্বর-পূজকগণ প্রথমে নির্বিবাদে একত্র অবস্থান করিতেন। তথনও দেবাসুরের আসন ভির বলিয়া নিদ্দিষ্ট হয় নাই। এমন কি ঋথেদেও অস্থর উপা-ধিতে ভূষিত ইক্ত ( ঋক্ ১)৫/৪/০ ), বরুণ ( ঋক্ ১)২/৪/১৪, ) অগ্নি ( ঋক ৪।২।৫,৭।২।৬ ), সবিতা ( ঋক্ ১।৩৫।৭ ) রুদ্র বা শিব (৫।৪২।১১) প্রভৃতি দেবের স্তোত্র পাওয়া যায়। তথনও देविषिक आर्याभारणत ऋगरत 'असूत्र' हिम विषा भूग रम नारे। তথনও দেব ও অমুর-পূজকগণ এক বলিয়াই গণ্য ছিলেন।

वह পুরাণেই লিখিত আছে,—উক্ত বিন্দুসর হইতেই ইকু

\* প্রাচীন গাথার উপর শাকদ্বীপীরগণের যথেষ্ট অনুরাগ ছিল, ভবিষ্যপুরাণ হুইতে তাহার প্রমাণ পাওরা বায়—

"বান্মিন্ গাথাং প্রগায়ন্তি বে পুরাণবিদো জনাঃ।
সত্রাজিতে মহাবাহো কুঞ্ধাত্রীং সমাপ্রিতে ॥
বাবং পূর্য্য উদেতি স্ম বাবচ্চ প্রতিতিষ্ঠতি।
সত্রাজিতন্ত তৎ সর্ব্বং ক্ষেত্রমিত্যভিধীয়তে ॥"(ভবিষ্যপু৽ ১১৬॥৯-১০)

বা বংকু নদী বাহির হইয়া উত্তরসাগরে গিয়া মিলিত হইয়াছে।
মহাভারতে এই নদী শাকদ্বীপে প্রবাহিত চকুর্বর্জনিকা নামে
থাত এবং এক্ষণে Oxus নামে সর্ব্বি পরিচিত। অধিক
সম্ভব, ঐ চকুনদী বাহিয়া বৈদিক আর্য্যগণের একশাথা শাকদ্বীপে গমন করিয়াছিলেন এবং তথাকার রাজগণের পৌরোহিত্যে নিযুক্ত হইয়া মহাসন্মান লাভ করিয়াছিলেন। সেই
সকল স্থ্য-ভক্তগণ 'শ্রোষ' বা দেবদ্ত নামে প্রথমে খ্যাত
হইয়াছিলেন, অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণে (৭৬১৮) এই শ্রোধের
প্রশংসা আছে \*। তথনও মগপুরোহিত জরপুস্ত্র (ভবিষ্য-পুরাণীয় জরশস্ত্র) নামক ঋষিদোহিত্রের জন্ম হয় নাই।

এদিকে পবিত্র আর্য্যাবাসে অগ্নিপূজক মঘবার সহিত ইন্দ্র-পূজক আর্য্যগণের সজ্মর্যের স্বত্রপাত হইতেছিল। ঋর্যেদ रहेरा जानिए शांति (य, हेस (हेस्र शृज्य वार्या) करामथ-নামক মঘবাকে স্থানচ্যত করিয়াছিলেন ( ঋক ৫।৩৪।৩)। আবার অগ্নিপুজক মগদিগের আদি বল্লগ্রন্থে লিখিত আছে. 'জরথুন্ত্র পূর্ব্বকালে মগদিগকে স্বর্ণরাজ্যে প্রতিষ্ঠিত করিয়া ছিলেন।' ( यद्म ৫১।১৫ ) সেই জরগুর অবন্তাশান্তপ্রচারক ম্পিতম জরথুন্ত্র নহেন, তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ। অবস্তায় লিখিত আছে, 'জরথুস্ত্র অহর মজ্দাওর + সাক্ষাৎ লাভ করিয়াছিলেন ও তিনিই অগ্নিপূজা প্রবর্ত্তন করেন। সম্ভবতঃ ইনিই বেদোক্ত মঘবা ও আবস্তিক মগব বা মগুদিগের আচার্য্য বা নেতা হইয়াছিলেন। বৈদিক আর্য্যগণের সহিত বিরোধ উপস্থিত হইলে তাঁহারা জন্মস্থান পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যান এবং বৈদিক ঋষি বা তদ্বংশধরগণ শীতপ্রধান উত্তরভারতে আসিয়া উপস্থিত হন। উভয় দল এক পিতার সম্ভান ও একস্থান-জাত হইলেও স্থান ও মতভেদের সহিত পরস্পারের মধ্যে माक्र वित्ववविक खनिशां <u>हिन। छोटे आमत्र। अत्रवर्</u>छिकारन বেদপুরাণাদিতে অস্থরপ্রভাবে দেবগণের পরাজয়-প্রসঙ্গে অস্থর-নিন্দা, আবার পরবর্ত্তী অবস্তাশাস্ত্রে যথেষ্ট দেবনিন্দা দেখিতে পাই। এমন কি, পুরাণাদির 'অস্তর' শব্দে যেমন একটী

ভবিষ্যপুরাণে কার্ত্তিকেয় 'শ্রোষ' বা 'স্রোষ' বলিয়া পুজিত হইয়াছেন।
 "স্থরদেনাপতিছেন দ যম্মান্দীপ্যতে দলা।
 তম্মাৎ দ কার্ত্তিকেয়স্ত নায়া রাজ্ঞ ইতি মৃতঃ ॥
 রু গতৌ চ ম্মুতো ধাতুর্ব্যস্ত দ প্রত্যয়ঃ মৃতঃ।
 গচ্ছতীতি রহস্তমাৎপর্যায়াৎ স্রোষ উচ্যতে॥" (ভবিষ্যপু॰ ১৪২।২৪)

<sup>†</sup> অহরমজ্পাও সংস্কৃত ভাষার 'অস্তরমেধা'। শাকদীপাধিপতিও পুরাণে 'মেধাতিথি' নামে বর্ণিত ইইরাছেন। এই মেধাতিথির সহিত পুর্ব্বোক্ত মেধার কি কোন রূপকসম্বন্ধ আছে? ভবিষ্যপুরাণে (१८।১৬) নারদও 'মেধাঃ-পুত্র' বলিয়া বর্ণিত।

দেবদেষী জঘন্য ভাব মনে আসে, অবস্তাতেও 'দএব' বা 'দেব'
শব্দ দারা সেইরূপ ভূত বা উপদেবতারূপ নিরুষ্টযোনিষ
স্চিত হইয়াছে।

দেবোপাদক ও অস্তরোপাদকের সংগ্রামই বেদের প্রাহ্মণ ও পুরাণাদি গ্রন্থে দেবাস্থরের যুদ্ধ বলিয়া বণিত হইয়াছে\*। আর্যাজাতি অস্করকে যথন দেবেশ্বর ভাবিরা পূজা করিতেন, সেই সময়েই যজুর্বেদীয় 'গায়ত্রী আস্করী, উঞ্চিক্-আস্করী' 'পঙ্ক্তি আমুরী' প্রভৃতি ছন্দের সৃষ্টি হয়। এদিকে অবস্তার ষশ মধ্যেও ঐ সকল ছন্দ পাওয়া গিয়াছে । এতদারাও यानारक अञ्चर्मान करतन रम, रमवाञ्चत्रशृक्षकशालत्र এकख অবস্থানকালে বেদের অনেকাংশ প্রকাশিত হইয়াছিল এবং দেই পূর্বতন কালে অবস্তারও কোন কোন প্রাচীন গাথা বুচিত হুইয়াছিল। কোন কোন আৰ্য্য ঋষি সেই সময়েই শাকদীপে উপস্থিত হইয়াছিলেন, এজন্ম তাঁহারা विद्विष्ठविक मान्न नहेशा यान नाहे। এजन भाकषी भीश्रमिरशत्र বিবরণে দেববিদেষ লক্ষিত হয় না। তাঁহারা যে ধর্ম ও মত मह्म नहेबा निवाहितन, जाहा अवखामारखन आपि नाथा-मगुरह पृष्ठे रव। भन्मशाखिवित्मत्रा श्वित कतिवाहिन, **अत्र**शुख कर्जुक মজ্ দধর্ম প্রচারের বহু শত বর্ষ পুর্বেষ ঐ সকল আদি গাথা রচিত হয়। ঐ সকল গাথা-রচয়িতাগণই সম্ভবতঃ কবি বা শ্রোষ বলিয়া স্তত হইয়াছেন। জরপুস্ত যে মত প্রচার करत्रन, जाशास्त्र प्रशासिक प्रतिक प्रशासिक प्रशासिक प्रशासिक प्रशासिक प्रशा অবস্তায় মিত্র (সূর্যা) একজন মধ্যম দেব বলিয়াই গণ্য হইয়াছেন, কিন্তু ঋথেদাদির ভায় অবস্তার আদি গাণায় মিথের (মিত্রের) শ্রেষ্ঠত্ব লক্ষিত হয়, তাহা সৌর কবিগণের উক্তি। মিহির যয্তে দেই পূর্বঞ্তির চিহ্নাত র্নিত रहेशाइ ।

ভবিষ্যপুরাণে অগ্নিকুল, সোমকুল ও স্থাকুল এই ত্রিকুলের উৎপত্তি সম্বন্ধে যে উপাধ্যান কীর্ত্তিত হইরাছে, তাহা কতকটা রূপক অথচ ঐতিহাসিক বলিয়া বোধ হয়। শাকদাপীর ঋষি মিহিরগোত্র ঋজিশ্বার অগ্নিপূজায় অমুরাগ দেখা
যায়, তাই হাবনা বা আহবনীয়াগ্নি তাঁহার কভারপে বর্ণিত।
এমন কি তিনি স্থাদেবের উপভোগ্য সামগ্রী অগ্নিদেবকে
অর্পণ করিতে কাতর হন নাই, অথচ তাঁহার বংশীয়েরা তাহা
অমুমোদন করেন নাই। বরং তাঁহার প্রদর্শিত পদ্বায় সৌর-

গণ জারজত্ব আরোপ করিতে কুন্টিত হন নাই। সম্ভবতঃ
খাৰি খাজিখা যে অগ্নিপূজার বীজ বপন করেন, তাহারই
ফলে জরপুত্র বা জরশন্ত্রের উৎপত্তি। কিন্তু শাকদীপীয় ব্রাহ্মণগণ মূলকে দোষ না দিয়া ফলকে দোষারোপ করিলেন। ভাব
এই, তাঁহাদের পূর্ক পুক্ষ হইতেই অগ্নিপূজা প্রবর্তিত হইলেও
অগ্নিপূজা তাঁহাদের পুক্ষার্থ নহে, স্থ্যপূজাই তাঁহাদের
পুক্ষার্থ সিদ্ধির উপায়।

আমরা ঋণ্ডেদেও দেখিয়াছি, অগ্নিপূজকেরা 'মঘবা' নামে পাত ছিলেন। শাক্রীপে এই নাম মগব, 'মগু' ও 'মগ' এই কয় নামেই প্রচলিত হইয়াছিল, প্রাচীন অবস্তা ও ভবিষ্যপুরাণ হইতে তাহার স্বস্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। যে আটজন শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি শাক্ষীপে গিয়া স্থ্যপূজায় নিযুক্ত হন, তাহারাও প্রথমে অগ্নিপূজক 'মগ' নামেই খ্যাত ছিলেন। তাঁহারা সৌর বা স্থাপুজার অমুরক্ত হইলেও আদি নাম কেহই পরিত্যাগ করেন নাই। কিন্তু যখন জরথুস্ত্র অগ্নিপূজা প্রচার উপলক্ষে স্থাদেবের শ্রেষ্ঠত্ব অস্বীকার করি-लन. त्मरे ममग्ररे त्मीत मगगत्नत क्रमत्य मोक्न वित्वयविक জলিয়া উঠিল। ইরাণের অগ্নিপূজকগণ সকলেই শাকদীপকুল-সম্ভূত জরথুন্ত্রের অন্নবর্ত্তী হইয়াছিলেন; কিন্তু তুরাণের সৌর ব্রাহ্মণগণ নিজ ইষ্টদেবের অব্যাননা সহ্য করিতে পারিলেন না। জরশস্ত হইতে শাকদ্বীপীয় কীর্ত্তি বহু জনপদে ঘোষিত হউলেও তিনি শাকদ্বীপের সৌরগণের নিকট পাতিতা দোষে আরোপিত হইলেন। এক বংশ হইলেও তাঁহারা জরশস্তের বংশীয় বা তন্মতাবলম্বী অগ্নিপুরোহিতদিগকে 'অগ্নিজাত্য' অর্থাৎ অগ্নিকুল এবং আপনাদিগকে 'আদিত্যজাত্য' \* বা সূর্য্যবংশীয় বলিয়া পরিচিত করিতেন। সোমঘাজী বৈদিক আর্য্যগণ যাঁহার৷ ভারতবর্ষে আধিপতা বিস্তার করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের বংশীয় যাঁহারা ইরাণ ও তুরাণে প্রধানতঃ সোম্যাগে অতিবাহিত করিতেন, তাঁহারা সৌরগণের নিকট সোমজাত্য বা সোমকুলোদ্ভব বলিয়া গণ্য ছিলেন। ভবিষ্য-পুরাণে আমরা দেই ত্রিকুলের উল্লেখ পাইতেছি।

অগ্নির সর্বপ্রধান আচার্য্য বা পুরোহিতই জরথুক্ত নামে খ্যাত হইয়াছিলেন, বছ রাজা ও সম্পতিশালী ব্যক্তি সেই মহাপুরোহিতের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, এমন কি, কোন কোন স্থানে জরথুক্তের ধর্ম্মের সহিত রাজনৈতিক শাসন্ত প্রবর্তিত হইয়াছিল। এই সময়ে শাক্দীপীয় সৌর-গণ ক্রমেই হতমান ও হীনবল হইয়া পড়িতেছিলেন। অবশেষে স্পিতম জরধুক্তের অভ্যাদয়ে ও পুরাতন অগ্নিপূজার

য় ঐতরেয়-ব্রাহ্মণে (১।২৩) বজ্ঞপ্রদক্ষে দেবাস্থরের যুদ্ধকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে।

t Haug's Essays on Parsis, p. 271.

<sup>\*</sup> ইহাঁরাই ভোজক নামে খ্যাত।

সহিত মজ্দধর্ম বা একেশ্বরবাদ প্রচার হওয়ায় ইরাণ ও তুরাণে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছিল, আপামর সাধারণ এই নবধর্মের অন্থগামী হইয়াছিল এবং অল্লকাল মধ্যেই একেশ্বরবাদমূলক অগ্নিপুজা ইরাণ-সামাজ্যের রাজকীয় ধর্ম বলিয়া ঘোষিত হইল। এই সময় মিত্র-ধর্ম লুপুপ্রায় হইয়াছিল; যে যে স্থানে জরপুস্তের প্রভাব চলিয়াছিল, সেই সেই স্থান হইতেই সৌর ব্রাহ্মণগণ বিতাড়িত হইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই সময়েই কয়েকজন ভক্ত সৌর ব্রাহ্মণ ভারতে আদিয়া আশ্রম লইয়াছিলেন, এবং তাঁহাদের চেষ্টাতেই সৌরধর্ম ভারতে প্রচলিত হইয়াছিল।

লিদীয়বাদী প্রসিদ্ধ ও প্রাচীন গ্রীক-পণ্ডিত জানথাদ্
৪৭০ খৃষ্ট পূর্বান্দে লিথিয়াছেন ষে, জরথুস্ত টুয়-য়ুদ্ধের প্রায়
৬০০ বর্ষ পূর্বে আবিভূতি হইয়াছিলেন। আবার আরিষ্টটল্
ও ইউডোক্সাদ্ প্রেটোর ৬০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুস্তের সময়
নিরূপণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ ঐতিহাদিক প্লিনির মতে
টুয়-য়ুদ্ধের ৫০০০ বর্ষ পূর্বে জরথুস্ত আবিভূতি হইয়াছিলেন।
এদিকে বাবিলোনের প্রসিদ্ধ ঐতিহাদিক বেরোসদ্ লিথিয়াছেন যে, জরথুস্ত এক সময়ে বাবিলোনের অধীশ্বর হইয়াছিলেন এবং তাঁহার বংশ এথানে ২২০০ খৃঃ পূঃ হইতে ২০০০
খৃঃ পুঃ অক পর্যান্ত রাজত্ব করিয়া গিয়াছেন।

আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, জরথুস্ত্র একজন ছিলেন না।
সম্ভবতঃ ভিন্ন ভিন্ন জরথুস্ত্র আবিভূতি হওয়ায় অগ্লিপূজক
মগদিগের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন কাল অবধারিত হইয়াছিল।
সেই জন্মই বোধ হয় একজনের সময় স্থির করিতে গিয়া
ভিন্ন ভিন্ন যবন-পণ্ডিত ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করিয়া থাকিবেন। তন্মধ্যে প্রসিদ্ধ ঐতিহাসের বেরোসদের মত গৃহীত
হইল। এই মত অমুসারেও প্রসিদ্ধ মগাধিপতি জরথুস্ত্র এখন হইতে প্রায় ৪১০২ বর্ষ পূর্ব্বেকার লোক হইতেছেন।
আদি জরথুস্ত্র বা জরশস্ত্র তাঁহারও পূর্ব্ববর্ত্তী।

ম্পিতম জরথুস্ত্রের সময় মগদিগের মধ্যে যে সকল সদাচার রীতি নীতি, বিশ্বাস ও ধর্মমত প্রচলিত ছিল, সে সমস্ত এককালে তিনি পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। সেই প্রাচীন ভিত্তির উপর তিনি আপন নববিধান স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই জন্ম আমরা শাকদ্বীপীয় মগগণের আচার ব্যবহার ও পূজাপদ্ধতির অনেক কথা জরথুস্তপ্রচারিত অবস্তামধ্যেও পাইতেছি। তিনি যে ভাষায় অবস্তাশাস্ত্র প্রচার করেন, তাহার আর এখন নিদর্শন পাওয়া ঘায় না। সেই ভাষার সহিত আমাদের বৈদিক ভাষার যথেষ্ট সৌসাদৃশ্য ছিল। এই কারণে পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ অনেকেই বলিয়া

থাকেন, অবস্তার আদি ভাষা বেদের সাহায্য ভিন্ন জানিবার উপার নাই। আবার অবস্তা বুঝাইতে জেন্দভাষায় যে ভাষ্য আছে, তাহাও সংস্কৃত জানা ভিন্ন সহজে বুঝা ষায় না\*। এতদ্বারা মোটামুটী স্থির করা যায় যে, মধ্যএসিয়া বা পঞ্চনদবাসী প্রাচীনতম আর্যাঋষিগণ যে ভাষায় 'বেদ' প্রকাশ করিয়াছিলেন, সেই ভাষাতেই শাকদ্বীপীয় বেদও শ্রুতিবদ্ধ হইয়াছিল, তাহারই সারসংগ্রহের ছিন্ননিদর্শন অবস্তার প্রাচীন অংশে পাওয়া যাইতেছে।

অবস্তাশাস্ত্র আলোচনা করিয়া স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, অবস্তার ভাষা কোনকালে পারস্ত বা ইরাণের ভাষা বলিয়া গণ্য ছিল না; কোনদিন পারস্তে প্রচলিত ছিল কি না, তাহারও এ পর্যান্ত কোন সন্ধান পাওয়া যায় নাই। পারস্থে যথন অবস্তা শাস্ত্র প্রচলিত হয়, তথন সাধারণে পহলবী ভাষায় অবস্তার অনুবাদ পাঠ করিত। সেই জন্ত অবস্তার আদিগ্রন্থসমূহ পহলবী অক্ষরেই লিখিত দেখা যায়।

অবস্তার ভাষ্য জেন্দ যে ভাষায় রচিত, তাহার কতক নিদর্শন উত্তর-মদ্র (Media) ও কাম্পীয়-দাগরের তীরে পাওয়া যায়। ইহাতে বলিতে পারা যায় যে, ভারতে যেমন এক সময় 'গংস্কৃত' কথিত ভাষারূপে প্রচলিত ছিল, শাক্দীপেও সেইরূপ একসময় 'জেন্দ' ভাষা কথিত হইত। এথানকার মত তাঁহাদেরও বেদ স্প্রাচীন বৈদিক-ভাষাতেই প্রথিত ছিল। ক্রমবিপর্যায়ে ও উচ্চারণভেদে কালক্রমে ভারতীয় বেদ হইতে তাহার যে পার্থক্য ঘটিয়াছে, তাহার কতক নিদর্শন আমরা অবস্তায় পাইতেছি।\*

কোন কোন পুরাবিদ্ বলিয়া থাকেন যে, মগাচার্য্য জরথুস্ত মিদীয় বা উত্তর-মত্রে জন্মগ্রহণ ও একেশ্বরবাদ প্রবর্ত্তন
করেন। এই উত্তরমত্রে বহু পূর্বকাল হইতেই আর্য্যসংক্রব
ঘটিয়াছিল; ঋথেদের ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ (৮।১৪) হইতে
তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়। এই ঐতরেয়-ব্রাহ্মণ হইতেও
জানা যায় যে, তথায় বৈদিক যজাদি অনুষ্ঠিত হইত। †

উত্তর-মদ্র শাক্ষীপের অন্তর্গত ছিল, পারভ্যের অন্তর্গত নহে। উত্তর-মদ্রের শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণবংশেই জর্থস্ক্রের জন্ম।

<sup>\*</sup> The Zend-Avesta translated by G. Darmesteter (in the Sacred Books of the East, Vol VI. p. xxvi,

<sup>† &</sup>quot;তম্মাদেতমামুদীচ্যাং দিশি যে কৈ চ পরেণ হিমবস্তং জনপদাঃ উত্তরকুরব উত্তরমদ্রা ইতি বৈরাজ্যার তেহভিষিচ্যন্তে। বিরাড়িত্যেতান্ অভিষিক্তান্ আচক্ষতে।" ( ঐতরেম-ব্রাহ্মণ ৮।১৪ ) হিমবানের অপর পারে উত্তরদিকে উত্তর-কুরু ও উত্তরমদ্রনামক জনপদ, তথাকার লোকেরা বৈরাজ্যে অভিষেক করে। এইরূপে যাহারা অভিষিক্ত হয়, তাহাদিগকে বিরাড়্বলে।

বেদব্যাদ যেমন নানা বেদমন্ত্র সংগ্রহ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন নামে প্রচার করিয়াছিলেন, শাক্দীপে জরথুন্তর সেইরূপ পূর্বতন মন্ত্রসমূহ একত্র সংগ্রহ করিয়া এবং আবশুক্ষত নিজ সং ও অসংরূপ হৈতবাদও সেই দলে চালাইয়া গিয়াছিলেন। যেমন একই বেদের নানা শাখা হইয়াছিল, সেইরূপ শাক্দীপেও পূর্বের শ্রোষ বা শ্বসদ্দিগের এবং জরথুন্ত্র-প্রভাবেও যে বহু শাখাভেদ ঘটিয়াছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই। অবস্তা-শাস্ত্র আবলাচনা করিয়া সে দিন অধ্যাপক ডার্মের্টেটর লিথিয়াছেন,—

"That the Avesta contains two series of documents, the one from the Magi of Ragha, and the other from the Magi of Artopatene." (Zend Avesta, intro. p. xxii). যাহা হউক, পূর্ব্বে সাধারণের বিশাস ছিল যে, অবস্তা পারসিক মগদিগের আদিশাস্ত্র, এখন সে সন্দেহ দূর হইল \*।

ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণাগমন।

এখন কথা হইতেছে, কি কারণে ও কোন্ সময়ে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণ ভারতে আগমন করেন? এ সম্বন্ধে ভবিষ্যপুরাণে এইরূপ উপাধ্যান পাওয়া যায়—

'দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে একতম বিষ্ণু। এই বিষ্ণুর ঔরসে জাম্ববতীর গর্ভে অন্প্রথম রূপবান্ সাম্ব জন্মগ্রহণ করেন। সাম্ব যৌবনে এতই রূপগর্কিত হইয়া পড়িয়াছিলেন যে, কাহাকেও ক্রক্ষেপ করিতেন না। এক সময় হর্কাসা ঋষি দ্বারকায় বেড়াইতে আসিলেন। সাম্ব তাঁহার রুক্ষ, শুদ্ধ ও রুশমূর্ত্তি দেখিরা মুখভঙ্গী করিয়াছিলেন, তাহাতে হর্কাসা অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া 'তোর কুষ্ঠ হইবে,' এই বলিয়া অভিস্পাত করিয়া চলিয়া যান।

কিছুদিন পরে নারদ দ্বারকাপুরে আগমন করেন। কথা-প্রসঙ্গে তিনি শ্রীরুঞ্চকে বলিয়াছিলেন যে, স্ত্রীলোকদিগকে বিশ্বাস করিবেন না, এমন কি আপনার মহিষীগণও রূপবান্ পরপুরুষ দেখিয়া লোভ করেন। শ্রীরুঞ্চ নারদের কথায় কোন আন্তা স্থাপন করেন নাই। সেই জন্ত নারদ আর একদিন আসিলেন। এ সময় ক্লঞ্চমহিষীগণ মন্ত্রপানে বিভার

\*"We are now able to understand how it was that the sacred books of Persia was written in a non-Persian dialect, it had been written in the language of its composers, the Magi, who were not Persains. Between the priests and the people there was not only a difference of calling, but also a difference of race, as the sacerdotal caste came from a non-Persian province."

(Sacred Books of the East. Vol. IV. p. xlvi.)

হইয়া রৈবতশেধরে জলক্রীড়া করিতেছিলেন। সেই সময় নারদ সাধকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। মছপানে রমণীগণ আত্মবিস্থত হইয়াছিলেন। ক্রন্মিণী, সত্যভামা ও জাষবতী ব্যতীত আর সকল রমণীই চঞ্চল হইলেন, পদ্মপত্রে তাহাদের রেতঃ স্থালিত হইল। নারদ শ্রীকৃষ্ণকে দেখাইয়া-দিলেন। তথন দ্বারকানাথ সেই রমণীগণকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, যথন প্র-স্থানীয়ের মুখ দেখিয়া ভোমরা লোভ সম্বরণ করিতে পারিলে না, এই পাপে ভোমরা সকলেই দম্যহন্তে পতিত হইবে। আর সাম্বকে কহিলেন, ভোমার যে রূপ দেখিয়া ভোমার মাতৃগণের চিত্তচাঞ্চল্য উপস্থিত হইয়াছে, সে রূপ কুঠরোগাক্রান্ত হউক।

সাম্বও কুষ্ঠরোগাক্রান্ত হইলেন, ঋষিবাক্য পূর্ণ হইল। <del>সাম মহাকটে পড়িয়া নারদের শরণাপল হইলেন.—সকাতরে</del> তাঁহাকে কহিলেন, 'হে মেধার পুত্র! আমায় প্রসন্ন হউন, আমার আরোগ্যের উপায় বিধান করুন।' ইক্র, ধাতা, পৰ্জ্জা, পুষা, ঘণ্টা, অৰ্থ্যমা, ভগ, বিবস্থান, অংশু, বিষ্ণু, বরুণ ও মিত্র এই দ্বাদশ আদিতা। এই দ্বাদশাদিতার মধ্যে নারদের উপদেশে সাম্ব মিত্রের তপস্থায় নিরত হইলেন। তাহাতে মিত্রদেব প্রদন্ন হইলেন। মিত্রের অনুগ্রহে সাম্বের কুর্চরোগ দূর হইল। যেথানে সাম্ব মিত্রের উপাসনা করেন, সেইস্থান মিত্রবন নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখানে সাম্ব সাঙ্গোপান্ধ মিত্রমূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। মিত্রনামা স্থ্যসূর্ত্তি নির্ম্মিত হইলে কে প্রতিষ্ঠা করে, কেই বা তাঁহার পৌরোহিত্য করে ? তাহা লইয়া সাম্ব মহাসমস্থায় পডিলেন। নারদ কহিলেন, "লোভী দেৰল আহ্মণ দারা স্থ্যপূজা হইতে পারে না। দেবস্ব গ্রহণ করিয়া পাছে পতিত হন, এই আশন্ধায় সদ্রান্ধণেরাও সেবাইত হইতে চাহেন না। তুমি তোমাদের কুল-পুরোহিতের নিকট হইতে উপযুক্ত ব্রাহ্মণ স্থির করিয়া লও।" সাম্ব কুল-পুরোহিত গৌরমুখের নিকট গিয়া নিবেদন করিলেন। গৌরমুথ কহিলেন, "স্থ্য-পূজায় ও স্বর্য্যাদেশে প্রদত্ত দ্রব্যগ্রহণে অধিকারী ব্রাহ্মণ এথানে নাই। শাক্ষীপে নিকুভার গর্ভজাত স্থ্যপুত্রগণ আছেন, তাঁহারাই সূর্যাপূজার অধিকারী। কিন্তু তাঁহা-দিগকে কিরূপে আনিতে পারিবে, তাহা বলিতে পারি না। সূর্যাদেব বলিতে পারেন।" তথন সাম্ব সূর্য্যের আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। স্থ্যদেব সাম্বকে দেখা দিয়া কহিলেন, "জমুনীপের পর শাকদীপ আছে, সেই শাকদীপে আমার অংশসন্ত ত মগ, মসগ, মানস ও মন্দ্রগ এই চারি জাতির বাস আছে। আমার অংশ লইয়া বিশ্বকর্মা তাহাদিগকে

সৃষ্টি করিয়াছে। তাহাদের মধ্যে মগ নামক ব্রাহ্মণেরাই আমার পূজার অধিকারী; তুমি সেই সকল মগদিগকে আমার পূজার নিমিত্ত সত্তর শাক্ষীপ হইতে এইস্থানে আনয়ন কর ৷ তুমি আমার কথায় কিঞ্চিনাত ইতস্ততঃ कति । अविनास गक्रां आत्रांश कतिया जाशांनित्रक আনিবার জন্ত শাক্ষীপাভিমুখে প্রস্থান কর।" ভগবান দিবাকর এই কথা কহিলে জাম্ববতীনন্দন সাম্ব তাঁহার আজ্ঞা শিরোধার্য করিয়া তৎক্ষণাৎ রমণীয় দারকাপুরে গমন করি-লেন, তথার স্বীয় পিতা ক্লঞ্চের নিকট ভাস্করের দর্শনলাভাদি সমন্ত ঘটনা ব্যক্ত করিয়া পিতৃপ্রদত্ত গরুড়ে আরোহণপূর্বক ছান্তঃকরণে শাক্ষীপে যাত্রা করিলেন। তিনি গরুড়ের সহা-য়তায় অতি অল্লকাল মধ্যেই শাক্ষীপে উপস্থিত হুইয়া দেখি-লেন, তথায় বছদংখাক তেজঃপুঞ্জকলেবর মগবান্ধণগণ ধূপ দীপাদি বিবিধ উপচার দারা প্রতিনিয়ত প্রথরকর প্রভা-করের পূজাকার্য্যে নিরত রহিয়াছেন। জাম্বতীতনয় সেই সকল স্থানেবক বাহ্মণদিগকে দর্শন করিবামাত্র স্থাচিতে ভক্তিপূর্বক তাঁহাদিগকে নমস্বার, প্রদক্ষিণ, অনাময় প্রশ্ন ७ जुन्नमी थामःमा कतिन्ना किटिलम, — १ विक्रिस्तर्भा ! ञाननात्रा नकरलहे विखन्नजारव जनवान् मत्रीहिमानीत উপাদনা করিতে প্রবৃত্ত রহিয়াছেন। আমি আপনাদিগের নিকটই আগমন করিয়াছি। আমার নাম দাম। আমার পিতার নাম বিষ্ণু। আমি চক্রভাগা নদীর তটদেশে ভগবান স্থ দেবের প্রতিমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছি। স্থ্যদেব স্বয়ংই আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন। অতএক আপনারা আর বিলম্ব করিবেন না, ভগবানের পূজাকার্য্য নির্বাহ করিবার জন্ম শীঘ্রই আমার সহিত সেইস্থানে আগমন করুন।" জাম্ব-বতীতনয় সাম্বের কথা গুনিয়া মগগণ কহিলেন.—হে সাম। তুমি আমাদিগের নিকট যে কথা প্রকাশ করিলে ইহা সত্য, ইহাতে মিথ্যার লেশ মাত্রও নাই। কেন না, কিছুকাল পূর্বে ভগবান দিবাকর স্বয়ংই আদিয়া আমাদিগের নিকট এ কথা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। স্থতরাং আমরা আর কাল বিলম্ব कतिव ना। এशारन आमानिश्वत य अष्टीनम कुन आहर, আমরা সকলেই তোমার সহিত গমন করিব।"

মগগণ এই কথা কহিলে সাম্ব যত্নপূর্বক তাঁহাদিগকে গরুড়ে আরোহণ করাইয়া মূহূর্ত্ত মধ্যে অভীপ্ত স্থানে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। স্থাদের এই ব্যাপার-দর্শনে সাধ্যে প্রতি প্রসন্ন হইয়া কহিলেন, সাম্ব! তুমি যাঁহাদিগকে শাক্ষীপ হইতে এই স্থানে আনয়ন করিয়াছ, সেই সকল প্রশাস্তম্ভদয় শাস্তিপ্রদান মগ-বাদ্ধণগৃহী বিধি অনুসারে আমার পূজা কর্ম

সম্পাদন করিবেন। অতএব হে ষত্বংশাবতংস। তুমি এক্ষণে নিশ্চিত হও, আমার পূজা সম্বন্ধে ভবিশ্বতে তোমাকে আর চিন্তিত হইতে হইবে না।"

্ সাম্ব এই প্রকারে শাক্ষীপ হইতে মগ ব্রাহ্মণগণকে আনয়ন করিয়া চক্রভাগা নদীর তটদেশে একটা মনোরমপুরী নির্মাণ করিলেন। ঐ পুরী পরে সাম্বপুর নামে খ্যাত হয়। তিনি এই পুরের অভ্যন্তরে দিবাকরমৃত্তি স্থাপিত করিয়া তাঁহার পূজা-নির্বাহের জন্ম বিবিধ ধনরতাদি রক্ষা করিলেন এবং ভোজক-দিগকে তৎসমস্তের অধিকারী করিয়া দিলেন। সদাচারনিরত মগগণ বেদবিহিত কর্মানুষ্ঠানে সূর্য্যদেবের পূজাকার্য্যে, ব্যাপ্ত হইলে সাম্ব নিশ্চিম্ভ ও সম্ভষ্ট হইলেন। তিনি পুনরায় সূর্য্য সমীপে বরলাভ করিয়া ক্লভক্লতামনে তাঁহাকে ও মগদিগকে व्यगामशृर्सक चातकाशूरत गमन कतिरानन। नामथािष्ठिंड মগগণ তদবধি স্থ্যপূজায় নিরত হইয়া এই স্থানে বাসস্থাপন-পূর্বক ক্রমে বহুতর ভোজকন্তার পাণিগ্রহণ করেন। স্থ্য ( এক সময় ) বলিয়াছিলেন, —সাম্ব ! এই ভোজকগণ মগনামে পরিচিত এবং ইহারা আমার প্রিয়। ইহাদের মধ্যে মন্দগ নামে যে আটজন শুদ্র আছে, তাহারাও আমার পরিচারক। সাম্ব স্র্য্যের কথা শুনিয়া তাঁহাকে প্রণামপূর্ব্বক শাকদীপাগত সেই মগদিগকে যথেষ্ঠ সম্মান করেন। মগগণের মধ্যে যে দশজন বান্ধণ ছিলেন, তাঁহারা দশটী ভোজকন্তার পাণিগ্রহণ করিয়া-ছিলেন এবং অবশিষ্ঠ আটজন শূদ্রও আটটী দাসকস্থাকে বিবাহ করিয়াছিল। তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা ত্রান্ধণের ঔরসে ভোজক্তার গর্ভে উৎপন্ন হন, তাঁহারাই মগ (ভোজক) নামে খ্যাত। আর যাহারা শৃদ্রের ঔরদে দাদকন্যার গর্ভে দমুৎপন্ন হয়, তাহারাই মন্দগ নামে প্রথিত। এই মন্দগ শূদ্রগণ তৎ-কালে সূর্য্যের পরিচারক হইয়া পুত্রাদি সমভিব্যহারে সাম্ব-নির্ম্মিত পুরে বাস করিতে লাগিল এবং মগ ব্রাহ্মণেরাও অব্য-ঙ্গাদি ধারণপূর্বক নানাবিধ বৈদিক মন্ত্রধারা স্থ্যপূজায় নিরত হইয়া তথায় বাস করিতে লাগিলেন।

ভবিষাপুরাণের মত সামপুরাণেও লিখিত আছে, বে সাম মিত্রবনে স্থ্যারাধনা করেন এবং গরুড়ে চড়িয়া শাকদীপীয় ব্রাহ্মণগণকে তথায় আনয়ন করেন।

উভর পুরাণ-মতেই চক্রভাগাতীরে মিত্রবন অবস্থিত।
আরও জানা যাইতেছে যে, তথায় সাম নিজনামে
'সাম্বপুর' স্থাপন করেন। এই 'সাম্বপুর' শাক্দীপীর
ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ। পঞ্জাবের প্রাস্কি
মূলতান সহরকেই অনেকে প্রাচীন 'সাম্বপুর' বলিয়া স্থির
করিয়াছেন। খুষ্টীয় ৭ম শতাকীতে চীনপরিব্রাজক হিউ-

এন্সিয়াং 'মূল-সাম্পুর' (মৃ-লো-সন্ফু-লো) নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়াছেন, তৎপরে 'মূলস্থানপুর' এবং তাহা হইতে মূলতান নাম হইয়াছে। ভবিষাপুরাণ হইতে জানা যায় মে, সাম্ব এখানে স্থবর্গমন্দির ও তল্মধ্যে স্থবর্ণর স্থাম্র্ডি প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। খুয়ীয় ৭ম শতান্দে বিখ্যাত চীন-পরিব্রাজক হিউএন্সিয়াং এখানকার স্থবর্গময়ী স্থাম্র্ডি দেখিয়া গিয়াছিলেন। তৎপরে আবুরিহান্ খুয়য় ১০ম শতান্দীতেও এখানকার প্রসিদ্ধ স্থাম্তির উল্লেখ করিয়াছেন; কিন্তু তথন এই মৃত্তি কান্তময়ী ছিল \*। তাহার সময় এই স্থানের আর একটা নাম ছিল 'আল স্থান'। আরব ভোগোলিকগণও 'স্থবর্ণমন্দির' নামে এই স্থানের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন †।

माकिनन-वीत जात्नकमानात एर ममन्न शक्षार्य भनार्भन করেন, সে সময়ে তিনি এখানে হর (Hercules) ও মণেশ (Bacchus) বা স্থ্যসূত্তির পূজা দেখিয়াছিলেন। ষ্ট্রাবো মেগেস্থিনিসের কথা তুলিয়া লিখিয়াছেন যে, ভারতের নিমভূভাগের লোকেরা হর এবং পার্মতীয়-ভূভাগের লোকেরা মগেশের পূজা করিত। স্বতরাং আলেকদান্দারের সময় (খঃ পূর্ব এয় শতাবে ) হর্যাপ্রতিমার পূজা প্রচলিত হইয়া-ছিল এবং মিত্রপুরোহিত শাকদীপীয় মগ-ব্রাহ্মণগণও পঞ্জাবে উপস্থিত ছিলেন,তাহারই আভাস পাওয়া যাইতেছে। আলেক্-সান্দারের পরবর্ত্তী যবন ও শকরাজগণের মুদ্রাতেও আমরা মিত্র-মূর্ত্তি দেখিয়াছি। পূর্ব্বকালে শকরাজগণের অনেকেই মিত্রোপাসক ও মগ-ত্রাহ্মণগণ তাঁহাদের পুরোহিত ছিলেন। কিন্তু যবনরাজগণের মুদ্রায় মিত্র আদিলেন কিরুপে ? অধিক मछन, जाँशारत वह शूर्विश शक्षात भिजशृका भविज श्रात्र ছিল, যবনরাজগণও সাধারণের অন্নবর্ত্তী হইয়া সেই মিত্রপূজার हिन् मूजाय त्रका कत्रियाहित्वन।

আলেক্সালারের আগমনের বহু পূর্ব্বে পঞ্জাব ও পশ্চিম ভারতে শাকদিগের অভ্যাদয় হইয়াছিল। [ভারতবর্ষ দেখ।] শাকদিগের সহিত মগ-পুরোহিতদিগের প্রাধান্ত বৃদ্ধি হইয়া-ছিল, তাহাতে সন্দেহ নাই।

প্রাচীন শিলালিপি-সাহায্যে রাজস্থানের ইতিবৃত্তলেথক টিড সাহেব দেখাইরাছেন বে, শকরাজপুতদিগের সহিত যাদবদিগের বৈবাহিক সম্বন্ধ ঘটিয়াছিল। এদিকে আমরা

ব্রাহ্মণগণ যাদ্ব বা ভোজকন্মার পাণিগ্রহণ করায় তাঁহাদের সম্ভতিবৰ্গ 'ভোজক' নামে গণা হইয়াছিলেন। দক্ষিণাপথ হইতে আবিষ্কৃত স্থপাচীন শিলালিপিসমূহ আলোচনা করিলে জানা যায়, ভোজ ও মহাভোজ নামে পরাক্রান্ত সামস্ত-রাজ-গণ দাক্ষিণাত্যে নানা স্থানে আধিপত্য করিতেন এবং কেহ কেহ 'পরম সৌর' বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। ইহাও অসম্ভব নহে যে, তাঁহাদের সৌরপুরোহিতগণ 'ভোজক' নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। ভোজকদিগের আদি নাম 'মগ'ই ছিল এবং জরথস্ত্রের মতামুবর্ত্তী সকল অগ্নিপুরোহিতই 'মগ' নামে খ্যাত ছিলেন। শেষোক্ত অগ্নিপুরোহিতদিগের সহিতও বহুদিন হইতে ভারতবাদীর দংস্রব ঘটিয়াছিল এবং পর্ব্বকালে কোন কোন ভারতবাসীও জরথুস্ত ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তন্মধ্যে বৈও পণ্ডিত, জেসল পণ্ডিত ও তাঁহার ভ্রাতা গোপাল পণ্ডি-তের নাম শুনিতে পাই। \* তাঁহারা অবস্তা-শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় প্রচার করিতে বত্নবান হন ; কিন্তু তাঁহাদের উদ্দেশ্য কতদূর স্থাসিদ্ধ হইয়াছিল, তাহা বলা বায় না। নেরিওসিংহ বশ্বের সংস্কৃত অমুবাদ প্রকাশ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশু সিদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। অধিক সম্ভব, মজ্দপুজক মগ হইতে মিত্রপুজক মগেরা স্বাতন্ত্রারক্ষার জন্ম মগ নামের পরিবর্ত্তে ভোজক নাম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভবিষ্যপুরাণ হইতেও জানিতেছি ষে, আদিত্য-জাতীয় মগ-

## আগমন-কাল ও আগমন-কারণ।

ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ এবং গ্রহ্যামল হইতেও জানা যাইতেছে যে, শাক্দীপীয় ব্রাহ্মণগণ শ্রীক্ষণ্ডের আবির্ভাবকালে সাম্বমন্দিরে উপস্থিত হইয়াছিলেন। রাজতরঙ্গিণী ও বরাহ-মিহিরের বৃহৎসংহিতার মতে, ৬৫০ কলি-গতান্দে অর্থাৎ এখন হইতে ৪৩৫০ বর্ষ পূর্ব্বে কুরুপাণ্ডবের জন্ম হইয়াছিল এবং সেই সময়েই শ্রীক্ষণ্ডের আবির্ভাব, তাহা মহাভারত ও পুরাণপাঠক-মাত্রেই অবগত আছেন। পূর্ব্বেই আমরা আভাস দিয়াছি, জর্থুস্তের অভ্যুদ্রে মিত্রপূজার অবনতি ঘটে, এবং মজ্দ পূজা প্রচারের সহিত মিত্রপূজার অবনতি ঘটে, এবং মজ্দ পূজা প্রচারের সহিত মিত্রপূজক মগেরা নিগৃহীত বা বিরক্ত হইয়া ভারতে উপস্থিত হন। বাবিলনের প্রদিদ্ধ ক্রিতিহাসিক বেরোসাসের মত উদ্ধৃত করিয়াও দেথাইয়াছি, যে, খুট্ট জন্মের তুই হাজার তুইশত বর্ষ পূর্বে অর্থাৎ এখন হইতে ৪১০২ বর্ষ পূর্বের বাবেরুরাজ জর্থুস্ত আবির্ভূত হন। তাহার বহুপূর্বের আদি জর্থুস্ত হইতেছে। এখন যবন ও ভারতীয় গ্রন্থ আলোচনা দারা দেখা যাইতেছে,

<sup>\*</sup> Al Beruni's India, translated by E. Sachau, Vol. I, p, 121.

<sup>†</sup> Cunningham's Ancient Geography of India, p.233.

<sup>\*</sup> Zend Avesta, par Anquetil du Perron, tome II., 132.

যে সময় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ ভারতভূমে অপূর্ব্ব গীতাধর্ম প্রচার कति एक एक प्राप्त भावन अभावनी प्राप्त कि विकास क জরথস্ত্র মজদ-ধর্ম-প্রচারে মনোনিবেশ করিয়াছিলেন। যে সময় গীতার নিষ্ঠাম ধর্মা শুনিয়া আর্য্যাবর্তে নব্যুগ প্রবৃত্তিত হইয়াছিল, প্রায় সেই সময় শাকদীপ ও পারস্তে জরথুস্ত একেশ্বরবাদ প্রচার করিয়া মহা আন্দোলন উপস্থিত করিয়া-ছিলেন। সেই ধর্মসংগ্রামে স্থপ্রাচীন মিত্রধর্ম পরাজিত इटेल, मज़प्रका अञ्चाथाम कतिन। এই সংঘর্ষ কেবল ইষ্ট-দেবত। गरेम्रा नष्ट । জরথস্ত্র সামাজিক আচার-ব্যবহারাদির সংস্কারেও অগ্রসর হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে একটা প্রধান সংস্কার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া। পূর্বকালে শাকদীপীরা শব দাহ অথবা সমাধিত্ত করিতেন; কিন্ত জরপুন্ত প্রচার করেন যে দাহে অগ্নি ও সমাধিতে পৃথিবী অপবিত্র হন, স্কুতরাং এ ত্রই কার্য্য পরিত্যাগ করা উচিত ৷ তাঁহার নিয়মে মৃতদেহ কোন স্থানে क्लिया (म ७ यां हे विधि। किन्छ यां हाता प्रजान पर्या शहर करतन নাই, সেই মিত্রপুজকেরা শবদেহ মুত্তিকার উপর নিক্ষেপ পাপকার্য্য বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু এদিকে সাধারণে জরশন্তের পক্ষপাতী হইয়াছিলেন। ভবিষাপুরাণে লিখিত আছে, मात्र गाकदीरा यथन डान्ना आनिए यान, छे९-काल प्रथात ३६ वर्त माज कुनीन हिल्ला । वह वर्गना রূপক বলিয়া স্বীকার করিলে এইমাত্র বলা যায় যে, ১৮ ঘর माज कूनीन वर्षार शृक्तमजावनशी हिलन, वात मकलाहे জরথুন্ত্রের মত গ্রহণ করিয়াছিল। ভবিষ্যপুরাণের মতে, এই ১৮ कूनरे ভারতে চলিয়া আদেন। কিন্তু গ্রহ্যামল-মতে, সকলে আসেন নাই, ৮ জন মাত্র আসিয়া ছিলেন। যাহা হউক, উক্ত বিবরণ হইতে মোটামুটা বোধ হইতেছে যে প্রায় চারিহাজার বর্ষ হইতে চলিল, শাকদীপীয় ব্রাহ্মণগণ মূলতানে আগমন করেন। এই নগরই ভারতে শাক্ষীপীয়-দিগের "আগুস্থান" বলিয়া "মূলস্থান" বলিয়া গণ্য ইহয়া থাকিবে।

# নাম ও গোত্র।

গ্রহণামলে লিখিত আছে,—মার্কণ্ড, মাণ্ডব,গর্গ, পরাশর, ভৃগু, দনাতন, অঙ্গিরা ও জহু এই আটজন মুনি শাকদীপে ছিলেন। তাঁহাদের পুত্রগণ প্রত্যহ গ্রহালনা করিতেন। দেবদেব ক্ষয়ের আদেশে গরুড় তাঁহাদিগকে তথা হইতে আনিলে তাঁহারা আসিয়া সাম্বপুরে প্রবেশ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, ভৃগু, ধনপ্রয়, দল্ল ও বস্থন্ধর এই আটজন ব্রাহ্মণ গ্রহদান লইতেন। গ্রহদান-গ্রহণ নিমিত্ত তাঁহারা 'গ্রহবিপ্র' নামে বিখ্যাত হন। বরাহ

হ্র্যা ও বৃহস্পতির উদ্দেশে দক্ত বস্ত গ্রহণ করেন; সোম নোমের, ঈশান মঙ্গলের, শান্তি বুধের, ভৃত্ত শুক্তের, ধনপ্রর শনির, দম রাহর, এবং বরাহ কেতৃর উদ্দেশে দান গ্রহণ করিতেন। তাঁহাদের মধ্যে বরাহ কাশ্রপ পোজ, সোম কৌশিক, ঈশান গৌতম, শান্তি বাংশ্রু, ভৃত্ত ভরদার, ধনপ্রর পরাশর, দমু শান্তিল্য এবং বস্থন্ধর মৌদগল্য গোজ ছিলেন।\*

ভারতে আসিয়া বাস, যাদবক্সার পাণিগ্রহণ ও ভারত-বাসীর সহিত ঘনিষ্ঠতাস্থতে শাক্ষীপীয়গণের আচার ব্যবহার ক্রমেই ভারতবাসীর মত হইয়া সিয়াছিল, এমন কি, কএক পুরুষ পরে তাঁহাদের স্থ্যপূজা ও তহপ্রোগী অনুষ্ঠানাদি ভিন্ন আর কোন সময়ে তাঁহাদের শাক্ষীপী ভাব জানা যাইত না

স্থ্যপূজার সময় দর্ভের পরিবর্তে বর্ষা ( অর্থাৎ আবিস্তিক বেরেশা †) ও অব্যঙ্গ ( জেন্দ ভাষায় 'ঐব্যাংহন ) ধারণ ‡, পূজাকালে মিত্রভক্তের পত্তিজাল বা পতিদান দারা মুথ আছোদন, পূজায় সর্পনির্মোক-ব্যবহার, শ্রোষের ( আবস্তিক 'সোষ্যস্ত' অর্থাৎ অগ্নিপুরোহিত ) প্রতি ভক্তি ইত্যাদি অন্থ্যানে সেই আদি শাক্দাপীয় প্রথা অব্যাহত ছিল। বিশেষতঃ ভবিষ্যপুরাণ হইতে আরও জানা যায় যে, ভারতবাসীর অধ্বরহোত্রের স্থায় শাক্দীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'অচ্মু' নামে হোত্র অবশ্ব-প্রতিপাল্য বলিয়া গণ্য ছিল। বর্ত্তমান অগ্নিপুজক পারসিক পুরোহিতগণ যে 'ইজষ্নে' নামক ষজ্ঞ করিয়া থাকেন, তাহাই অবস্থায় 'অচ্যু ন' ও ভবিষ্যপুরাণে 'অচ্যু' নামে

 <sup>\*</sup> এ দেশীয় শাকদীপী বাদ্ধণগণের কুলগ্রন্থেও অষ্ট বাদ্ধণের আগমন
কথাই বর্ণিত আছে।

<sup>†</sup> বোদাই-প্রদেশীয় অগ্নিপূজক পারদী পুরোহিতেরা এখন Barsom বলিয়া ব্যবহার করেন। অবস্তাশাস্ত্রবিদ্ হোগ লিখিয়াছেন, "a bundle of twigs (beresma nowadays barsom) which are tied togather by means of reed. Without these implements, which are evidently the remnants of sacrifices agreeing to a certain extent with those of the Brahmans, no ljashne can be performed by the priest." Hang's Parsis, p. 140.

<sup>‡</sup> The aiwyaanhanem is the girdle or tie with which the Barsom is to be tied together. It is prepared from a leaflet of a date-palm, which is cut from the tree by priest after he has poured consecrated water over his hand, the knife, the leaflet." Haug's Parsis, p. 396.

Equipment against the second against ag

বর্ণিত হইরাছে \*। ভবিষাপুরাণ হইতে জানা যায়, সুর্য্যের সহিত তৎপত্নী নিক্তা বা হাবনীর পূজা করিতে হয়। এই হাবনীর কথা অবস্তাতেও বর্ণিত আছে। অগ্নিপুরোহিত-দিগের আদিরুত্যের নামও হাবনী †। এতভিন্ন আর সমুদর পূজার ও বিধিব্যবস্থা সমুদর ভারতীয় আর্যাগণের অমুরূপ ছিল। কিন্তু বর্ত্তমান শাকদীপী ব্রাহ্মণগণের মধ্যে আর সেই বিশেষত্ব অমুসন্ধান করিয়া পাওয়া যায় না। শাক্দীপীয় প্রথা একপ্রকার বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলেও অত্যুক্তি হয় না।

শাক্ষীপীর রাজণগণের যে বিশেষত্ব প্রদর্শিত হইল, তাহার সহিত পারসিক অগ্নি-পৃজকগণের পূজান্দের সাদৃশ্য থাকার এমন কেহ মনে করিবেন না যে, বোঘাই প্রদেশবাসী পারসিক ও শাক্ষীপীগণ একই সম্প্রদার। বোঘাই প্রদেশের অগ্নিপৃজকগণ জরণুত্র-মতাবলম্বী ও তাহাদের পূর্বপূক্ষগণ খৃষ্টীয় দশম শতান্দে মুসলমানদিসের অত্যাচারে ভারতে পলাইরা আসেন ‡। কিন্তু সৌর শাক্ষীপীগণ জরণুত্রের বিক্রনাদী ছিলেন এবং বহু সহক্র বর্ষ পূর্বের ভারতে আগমন করেন ৪। শাক্ষীপের অতি প্রাচীন প্রথা উভয় সম্প্রদারে প্রচলিত থাকার উভয়রের এক বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু উভয় সম্প্রদার মধ্যে বহু পূর্বেকাল হইতেই কোন প্রকার সম্পর্ক নাই।

### ভারতে শাকদীপীয়গণের কংশবিস্থার।

আদিত্যের উপাসনা বৈদিকযুগ হইতে ভারতে প্রচলিত। কিন্তু শাকদীপীয় ব্রাহ্মণাগমনের পূর্নে স্থ্যপ্রতিমা গঠিত হইত না বা এই দেবতার মূর্ত্তিবিশেষের পূজা প্রচলিত ছিল না। মিত্রের মূর্ত্তিগঠন ও তৎপূজা-প্রচারই শাকদীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রধান লক্ষ্য ছিল। তাঁহাদের চেষ্টায় বহু সহস্র বর্ষ পূর্নের সমস্ত সভ্যক্ষাতে মিত্রপূজা প্রচলিত হইয়াছিল। ভারতে যেখানে যত

\* এই 'অচৰু' হোত্ৰের প্রক্রিয়া Haug's Essays on Parsis, p. 443-447 অষ্টব্য।

‡ ইহাদের প্রোহিতগণ 'দস্তর' নামে খ্যাত। দস্তরগণ অনেকটা আমা-দের ব্রাহ্মণদিগের মত। তাঁহাদের উপনয়নাদি সংস্কার হইরা থাকে। একমাত্র পুরোহিতবংশ ভিন্ন দস্তরের অন্তক্ত বিবাহ করিবার জো নাই এবং পুরোহিত-বংশ ভিন্ন অন্তা কেহই পৌরোহিত্যে অধিকারী নহেন।

\$ ভবিষ্যপুরাণ, সাম্বপুরাণ ও গ্রহ্যামলে শাক্ষীপ হইতে সাম্বপুরে বে ব্রাহ্মণাগমন-প্রসঙ্গ আছে, তাহা কলিত উপাধ্যান বলিয়া উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পুরাণ ব্যতীত শাক্ষীপীর ব্রাহ্মণদিপের মধ্যেও বরাবর এই প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে। এমন কি, সহস্র বর্ষ পুর্বেকার শিলালিগিতেও এই বিবরণ পাইয়াছি। বিক্লের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাও ৪র্থাপে স্তর্য।

স্থাস্তি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, সমস্তই এই শাক্ষীপীয় বাহ্মণ-গণের প্রভাবে অথবা তাঁহাদের প্রাত্তাৰে সম্পন্ন হইয়াছে।

মৃলতানে শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণগণের আদি উপনিবেশ হই-লেও পঞ্জাবের অন্তর্গত শাকল নামক স্থানেও বহু পূর্বকাল হইতেই তাঁহারা বাস স্থাপন করিয়াছিলেন। সন্তবতঃ তাঁহাদের বাসহেতুই এই স্থান 'শাকল' নামে খ্যাত হইয়াছিল। এখনও ভারতের সর্ববেই শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণেরা আপনাদিগকে 'শাকল দ্বিজ' বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এক সময়ে শাক্ষীপীয়গণ যে ভারতের বহু স্থানে বিস্তৃত ও গণনীয় হইয়াছিলেন, ব্রহ্মজামল ইইতেই তাহার আভাস প্রাওয়া যায়। ব্রহ্মজামলে ১৪শ অধ্যায়ে লিখিত আছে,—

শরন্বীপে বেদান্তি, শাক্ষীপে সিদ্ধ, ভুমধ্যে ব্রন্ধচারী, দারকাপুরে দৈবজ, জাবিড় ও মৈথিলে গ্রহ্বিপ্র, ধর্মাঙ্গদেশে ধর্মবক্তা, পঞ্চালে শাস্ত্রী, দারস্বত প্রদেশে শুভমুথ, গাদ্ধারে চিত্রপণ্ডিত, ত্রিছতে তিথিবিং, নাটকাচলে (কামরূপে) খাল্ল-স্কুচক, রুলালয়ে জ্যোতিষী, ব্রন্ধদেশে বিধিকারক, ব্রাটে যোগবেত্তা, নেপালে দেবপুজক, রাচ্দেশে উপাধ্যায়, গ্রাদ্ধ তন্ত্রধারক, কলিকে জান এবং গৌড়দেশে আচার্য্য নামে খ্যাত।

গ্রীকরাজনুত মেগেন্থেনিস্ পাটলিপুত্রে অবস্থানকালে এ
অঞ্চলের পার্বভাতৃভাগে স্থ্যপুজা দেখিয়াছিলেন। প্রাচীন
পালিগ্রন্থে পাওয়া যার যে বৃদ্ধদেবের সময় জ্যোতিষী
শাকদীপীয় রাজাগণ বিশেষ প্রবল ছিলেন। ব্রহ্মজালস্থ
নামক পালিগ্রন্থে দেখা যার যে, বৃদ্ধদেব ঐ সকল বাজাণদিগকে নিন্দা করিতেছেন। অধিক সম্ভব, এই শাকদীপীয়
বাজাণেরা বৃদ্ধপ্রচারিত ধর্মের একাস্ত বিরুদ্ধবাদী ছিলেন,
সেই জন্তই বৌদ্ধদিগের স্ত্রগ্রন্থে দৈবজ্ঞ বাজাগণণের বিশেষ
নিন্দা দৃষ্ট হয়।

প্রথমে শাকরাজগণ ভারতে আসিয়া বুদ্ধের মাহাত্ম্য শুনিয়া বৌদ্ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, কিন্তু কেহই স্ব স্ব পিতৃপুক্ষামূটিত স্থাচীন মিত্রপূজা পরিভ্যাগ করিতে সাহদী হন নাই; ভাঁহাদের মুদ্রাসমূহে মিত্রপূজার নিদর্শন রহিয়াছে\*। শকরাজগণের মুদ্রায় মিত্র 'মিহির' নামে উৎকীর্ণ †। এই মিত্রপূজায় তৎকালে একমাত্র শাকদ্বীপীয়

<sup>+</sup> Haug's Parsis, p. 159.

<sup>\*</sup> Indian Antiquary, 1888. p, 91.

<sup>†</sup> এই মিত্রপুজকগণ 'মিহির', 'মিহিরকুল', বা 'মিহিরগোত্র' বলিয়াও গণ্য ছিলেন। এখনও জরপুস্ত্র-মতাবলম্বী অনেক পারদী পুরোহিতবংশ 'মিহির' উপাধি ধারণ করিতেছেন, তাঁহাদের পুর্ব্বপুরুষণণ মিহির উপাদক ছিলেন, এই উপাধি তাহারই নিদর্শন।

ব্রাহ্মণগণই পৌরোহিত্য করিতেন। স্কুতরাং শকরাজগণ বৌদ্ধ-মতাবলম্বী হইলেও, তাঁহাদের পুরোহিত শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাব এককালে বিলুপ্ত হয় নাই। অধিক সম্ভব, এই শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণগণের প্রভাবেই পরবর্ত্তীকালে প্রায় সকল শকরাজই হিন্দুধর্ম গ্রহণ করিয়া গোব্রাহ্মণ-ভক্ত গোঁড়া হিন্দু হইয়া পড়িয়াছিলেন। নহিলে উষবদাত নামক একজন বিশুদ্ধ শকাধিপ গোব্রাহ্মণভক্ত বলিয়া আত্ম-

মিত্ৰভক্ত শাক্ষীপীয় ত্ৰাহ্মণগণ মিত্ৰ ও 'মিহির' উপাধি ব্যবহার করিতেন, প্রাচীন শিলালিপি ও প্রাচীন জ্যোতিগ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে। কোন কোন পুরাণে শুঙ্গ ও তৎপরবর্ত্তী কাথায়ন রাজগণ 'দিজ' বলিয়া গণ্য হইয়াছেন। প্রসিদ্ধ প্রত্তত্ত্বিদ্ কনিংহাম সাহেব শকরাজ বাস্তদেবকে কাখায়নবংশীয় প্রথম রাজা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। আবার পুরাতত্তবিদ্ ফ্রিট সাহেবও কাণায়ন-वः नीय अब नुभाव ना ता बनाद 'क्या त'-वः नीय विनया अवधा त করিয়াছেন । এরপস্থলে এই কাথায়নেরা শাকদীপী দিজ হইতেছেন। ইহারা 'শুঙ্গমিত্র' বলিয়াও কোন কোন প্রাচীন জৈনগ্রন্থে বর্ণিত হইয়াছেন। এই শুষ্ক ও কাণায়ন-দিগের মধ্যে অনেকেরই 'মিত্র' উপাধি দৃষ্ট হয়। সম্ভবতঃ মিত্রভক্ত শুঙ্গ ও কাথায়নদিগের সময়েই শাক্দীপীয় ব্রাহ্মণ-গণের প্রভাব ভারতব্যাপী হইয়াছিল। তৎপরে অন্ধুরাজ-গণ প্রবল হইয়া কাথায়নরাজ্য গ্রাস করিলেন এবং বহুকাল শকদিগের সহিত সংগ্রামে লিপ্ত হইলেও শেষে তাঁহার৷ শক-রাজগণের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধে আবদ্ধ হইয়াছিলেন, স্ত্রাং শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণগণের তাহাতে স্থবিধা বই অস্ক্রবিধা হয় নাই।

শকরাজগণের প্রভাব ভারতে বহু বিস্তৃত ও বহুকালস্থায়ী হইয়াছিল, তাহা পূর্ব্বেই বণিত হইয়াছে ‡ ৷ সেই সকল শকরাজগণ প্রধানতঃ 'মিত্র' নামক সূর্যাভক্ত বলিয়া 'মৈত্রক' নামেও গণ্য ছিলেন ৷ বলভীরাজগণের তাম্রশাসনে মৈত্রকণ 'অতুলবলসম্পন্ন' বলিয়াই বণিত হইয়াছেন এবং খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাকীতে এই মৈত্রকদিগকে সংগ্রামে পরাজিত করিয়াই

স্থরাষ্ট্রের বলভীরাজবংশ-স্থাপয়িতা সেনাপতি ভটার্কের নোভাগ্য সমুদিত হইয়াছিল। তাঁহার বংশধর মহারাজ ধর-পট্ট 'পরমাদিত্যভক্ত' বলিয়াই প্রাচ্ন হইয়াছেন \*। এমন কি সম্রাট্ হর্ষবর্জনের পিতামহ আদিত্যবর্জন ও প্রপিতামহ রাজ্যবর্জন উভয়েই তাঁহার তামশাসনে 'পরমাদিত্যভক্ত' আখ্যায় অভিহিত †।

খৃষ্ঠীর পঞ্চম শতালীতে মৈত্রক শকগণের প্রভাব বিলুপ্ত হইলেও এই সময়ে শকলিগের হুণ নামক আর এক শাথা ভারতে প্রভাব বিস্তার করিতেছিলেন, তাঁহাদের অভ্যুদয়ে গুপ্তসামাজ্য কম্পিত হইয়ছিল। গুপ্তসমাট্ স্কলগুপ্তের শিলালিপি হইতে জানা যার য়ে, তিনি হুণদিগের প্রভাব দমন করিতে বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। তাঁহার সময়েও দেখা যার য়ে, ইন্দোর ও মগধে প্র্যামন্দির প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। হুণেরা সকলেই 'মিহির' বা প্র্যাভক্ত ছিলেন। তাঁহাদের প্রধান অধিপতি তোরমানের পুত্র 'মিহিরকুল' বলিয়া নিজ পরিচয় দিয়াছেন। এই মিহিরকুলের প্রভাবে গুপ্তসামাজ্য চুর্ণ বিচুর্ণ হইয়াছিল। অবশেষে ভারতের সকল প্রধান রাজভ্যবর্গ সম্মিলিত হইয়া মিহিরকুলকে নিপাতিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই মিহিরকুল নিজ নামানুসারে 'মিহিরশ্বর' নামক এক বৃহৎ প্র্যামন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া-ছিলেন।

আমরা ভবিষ্যপুরাণে শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণগণের 'মিছির-গোত্র' পাইয়াছি। আবার হুণাধিপ মিহিরকুলের পর শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণগণের মধ্যে অনেকেরই 'মিহির' উপাধি ব্যবহার দেখা যায়; তন্মধ্যে বোধগয়ার বস্থমিহির ‡ ও ভারতের সর্বপ্রধান জ্যোতির্বিদ্ বরাহমিহিরের নাম উল্লেখ্যোগ্য। যে মালবাধিপ যশোধর্মন্ মিহিরকুলকে পরাজয় করিয়া 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি অর্জন করিয়াছিলেন, বড়ই আশুরের বিষয় যে, বরাহমিহির তাহারই সভা উজ্জল করিয়াছিলেন। আবার যশোধর্মার সহযোগী মিহিরকুলহস্তা গুপুন্যাট্ বালাদিত্য মগধের 'মিত্র' উপাধিধারী ভোজক (শাক্ষীপী) ব্রাহ্মণদিগকে সন্মানিত ও মগধের স্থ্যসেবার্থ ভূমিদান করিয়াছিলেন ৡ। আমরা বৃহৎসংহিতা হইতে জানিতে পারি যে, বরাহমিহিরের সময়ও স্থ্যপূজা একমাত্র শাক্ষীপী ব্রাহ্মণগণেরই আয়ত ছিল। বরাহমিহির লিথিয়াছেন,—

শ্বরন্তার যথ্প মধ্যে অ্ববদাত নামে এক ঋষির উল্লেখ আছে। তাহার
 শ্বরুকরণে এই উ্যবদাত নাম হইয়া থাকিবে।

<sup>+</sup> Fleet's Corpus Inscriptionum Indicarum, Vol. III. p. 279.

<sup>া</sup> ভারতবর্ধ শব্দ দ্রপ্টবা।

<sup>\*</sup> Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol.III p.168.

<sup>†</sup> Epigraphia Indica, Vol. I p. 72.

<sup>†</sup> R. Mitra's Buddha Gaya, p. 185.

<sup>\$</sup> Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, Vol. III.

"বিষোর্ভাগবতান্ মগাংশ্চ সবিতুঃ শস্তোঃ স ভক্ষদিজান্ মাতৃণামপি মাতৃমগুলবিদে। বিপ্রান্ বিছর্জগাঃ। শাক্যান্ সর্বহিত্ত শাস্তমনসো নগান্ জিনানাং বিছ-র্যে যং দেবমুপাশ্রিতাঃ স্ববিধিনা তৈত্তত্ত কার্য্যা ক্রিয়া॥"\*

অর্থাং বিষ্ণুর পূজক ভাগবতগণ, স্থা্যের মগগণ, শিবের ভক্ষধারী দ্বিজগণ, মাতৃগণের মাতৃমগুলবিদ্ ব্রাহ্মণগণ, ব্রহ্মার বিপ্রগণ, সর্বহিত শাস্তমনা বুদ্ধের শাক্যবাহ্মণগণ এবং জিন-গণের উপাদক নগ্নগণ। এইরূপে যে যে দেবের উপাদক, তাঁহারাই স্বস্থ নির্মানুসারে স্বস্থ দেবের পূজা করিবেন।

বরাহমিহিরের বহুপরে খৃষ্টীয় দশম শতালীতে আবুরিহান্ ভারতে শাকদ্বীপীয় ব্রাহ্মণদিগকে একমাত্র স্থ্যপূজায় অধিকারী দেখিয়াছিলেন।

শিলালিপি সাহায্যে জানিতে পারি যে, এখন হইতে চতুর্দশ শতবর্ষ পূর্বে মগধে শাক্ষীপীয় ভোজক বিপ্রগণ প্রুষাস্ক্রমে স্থ্যপূজায় অধিকারী ছিলেন। শাহাবাদ-জেলাস্থ দেওবরণার্ক গ্রাম হইতে আবিষ্কৃত মগধাধিপ ২য় জীবিত-গুপ্তের শিলালিপিতে লিখিত আছে যে, দেববরণার্ক গ্রামে অতি প্রোচীনকাল হইতে ভোজক-বিপ্রগণের বাস ছিল। এখানকার বরণার্ক নামক স্থ্যদেবের সেবার বায় নির্বাহ জন্ত মগধপতি বালাদিত্য দেব ভোজক স্থ্যমিত্রকে এই গ্রাম দান করেন। গুপ্তাধিকার লোপ হইলে এ অঞ্চল বর্মভূপালগণের অধিকার ভুক্ত হয়। তাহারাও ভোজক বিপ্রদিগের দেবস্বে

\* ভবিষ্যপুরাণেরও এই বচন আছে। কেবল দ্বিতীয় শ্লোকটীর একট্ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়। যথা—

"স্বাধ্বীকস্ত জনস্ত শুক্লবদনান্ বুদ্ধস্ত রক্তাম্বরান্।"

অর্থাৎ শুক্রাম্বরধারী জৈনগণ জিনদাধুর এবং রক্তাম্বরধারী বৌদ্ধ শ্রমণগণ বুদ্ধের উপাসক। এই শ্লোকেই বরাহমিহিরের সহিত ভবিষ্যপুরাণের পার্থক্য লক্ষিত ইইতেছে। বরাহমিহির তাহার সময়ের কথাই সম্ভবতঃ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন এবং তদ্দৃষ্টে আবুরিহান্ও এই কথাগুলি অসুবাদ করিয়াছেন। (Alberuni's India translated by E, Sachau, Vol. I. 121) কিন্তু ভবিষ্যপুরাণে যথন ঐ শ্লোক গ্রথিত হয়, তথনও তৎকালের কথাই লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। বরাহমিহির লগ্ন বা দিগম্বর জৈনের কথা বলিতেছেন। বাস্তবিক তাহার সময়ে দিগম্বর জেনেরা বিশেষ প্রবল হইয়াছিল, কিন্তু দিগম্বর সম্পাদারের উৎপত্তি বেতাম্বরের বহু পরে। খুট্ট জয়ের পর দিগম্বরের উৎপত্তি এবং খুট্ট জয়ের বহুপূর্বের খেতাম্বরের উৎপত্তি, তাহা জৈন-পুরাবিদ্বাপ্র এবং বৃট্ট জয়ের বহুপূর্বের বিভিন্ন স্বর্বের বিভিন্ন স্বর্বের বিভিন্ন স্বর্বের বিভিন্ন সময় হইতেই বিভিন্ন সম্পুদারের ব্রাহ্মণমধ্যে বিভিন্ন দেবের পুরাও প্রচলিত ছিল।

হস্তক্ষেপ করেন নাই। তাঁহারাও সময়ে সময়ে এই গ্রাম ব্রুক্ষোত্তর বলিয়া ভোজকদিগকে ছাড় দিয়াছিলেন। তন্মধ্য মহারাজ সর্ক্রর্ক্ষা প্রথমে ভোজক হংসমিত্রকে ছাড় দেন, তৎপরে ভোজক ঋষিমিত্র অবস্তিবর্ক্ষার নিকট ছাড় পান। এইরূপে মগধপতি ২য় জীবিতগুপ্তও ভোজক হর্দ্ধরমিত্রকে এই স্থানের ছাড় দিয়াছিলেন \*।

মগধে ভোজক বা মগবান্ধণের প্রভাব ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। খুষ্টীয় দশম শতাব্দে এখানে মান-রাজবংশ প্রবল হইয়া উঠে। শাকদ্বীপী বান্ধণগণ এই মানরাজগণের নিকট যথেষ্ঠ সম্মানিত হইয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে কেহ শান্ত্রী, কেহ সভাপণ্ডিত, কেহ প্রাড়্বিবাক প্রভৃতি রাজকীয় উচ্চপদ পাইয়াছিলেন। গয়া জেলার অন্তর্গত গোবিন্দপুর গ্রাম হইতে ১০৫৯ শকান্দে উৎকীর্ণ একখানি বৃহৎ শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে মান-রাজবংশ ও শাকদ্বীপীয় এক প্রসিদ্ধ পণ্ডিতবংশের পরিচয় পাওয়া যায়।

ক্রমে শাক্ষীপীয় ব্রাহ্মণগণ সমগ্র ভারতে নানা শাথায় বিভক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। ক্রফ্ডলাসরচিত মগব্যক্তিনামক গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, শাক্ষীপী বিপ্রগণ বিভিন্ন স্থানে বাসনিবন্ধন ২৪ আরু বা পুর, ১২ আদিত্য, ১২ মগুল

\* দ্বিতীয় জীবিতগুপ্তের শিলালিপি খৃষ্টার ৭ম শতান্দীতে উৎকীর্ণ। উহার শেষভাগে এইরূপ লিখিত স্থাছে—"বিজ্ঞাপিত শ্রীবরূণাবাদি-ভট্টারক প্রতিবদ্ধ-ভোজক-স্থামিত্রেণ উপরিলিখিত এটারদিশ্বত পরমেশ্বর শ্রীবালাদিত্য-দেবেন স্বশাসনেন ভগবচছ ীবরূণবাদী ভট্টারক পরিবাহক ভোজক হংস-মিত্রন্থ সমাপত্যা যথাকালাধ্যাদিভিশ্চ এবং পরমেশ্বর শ্রীমন্ববির্দ্ধ ভাজক শ্রমিত্র শ্বেক এবং পরমেশ্বর শ্রীমন্বস্তিবর্দ্ধণা পূর্বদত্তকমবলম্ব্য এবং মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর ত্যামনানানেন ভোজক ম্ব্র্দ্ধরমিত্র ভামুমোদিত ভাতন ভুজ্যতে।"

(Fleet's Inscriptions of the Gupta Kings, p. 217.)

যেখানে উক্ত শিলালিপি আছে, সেই গ্রামে গত ১৮৮০ খৃষ্টান্দে প্রত্নতন্ত্রনিদ্দ কনিংহাম সাহেব গিয়াছিলেন। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয়, তিনি তথায় ৬ ঘর শাকদ্বীপী বিপ্র দেখিয়াছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে ছত্তর-পাঁড়ে শাকদ্বীপী কনিংহাম্ সাহেবকে জানাইয়াছিলেন যে, রাজা বরুণ তাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষকে ২৯ খানি মৌজা (প্রায় ২২০০০ বিঘা জমি) দান করিয়াছিলেন। ভোজপুরের রাজা উমরাসিংহের সময় পর্যান্ত ২৯ মৌজাই ঐ বাক্ষণবংশের অধিকারে ছিল, পরে উমারসিংহের পৌত্র কুমার সিংহ অল্পদিন হইল ঐ সকল জমি বাজেয়াপ্ত করিয়া মুসলমানকে বিক্রয় করিয়াছেন।

(Cunningham's Archæological Survey Reports, Vol. XVI. p. 65.) এখনও দেওবরণার্কে শাক্ষীণী ব্রাহ্মণের বাস রহিয়াছে। এখানে প্রবাদ আছে, রাজা হ্লোম স্বীয় কুঠরোগম্ক্তির জন্ম শাক্ষীণী ব্রাহ্মণিগকে গয়ায় আনমন করেন।

व्यवः १ वर्क वरे ८८ वी शास्त्र ना शाकिए विकक रहेशा-क्रिलन। सर्गवाक्तित विवत्र शार्क कतित्व क्राना यात्र त्य, উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে নিজামরাজ্য, পশ্চিমে পঞ্জাব এবং পূর্বে গৌড় ও উৎকল ভারতের বছস্থানেই শাকদ্বীপী ভোজক বিপ্রগণ বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিলেন । যে যে স্থানে তাঁহাদের বাস ছিল, অথবা যে যে স্থানে পূৰ্ব্বকালে স্থ্যমূৰ্ত্তি প্ৰতিষ্ঠিত इटेग्नाहिल, (मेरे (मेरे नगत वा आरमत नामास्मादत आत वा পুর, মঞ্জল, আদিত্য ও অর্ক নামে বিভিন্ন শাথা কলিত হইয়াছিল। মুগব্যক্তিতে যে সপ্তার্কের উল্লেখ আছে, তরাধ্যে বরুণার্ক একটা। এই স্থান হইতে প্রাপ্ত খুষ্টার পম শতাদে উৎकीर्ग भिनानिभिएक दलाककिरित्थत स शतिष्ठ शाहेताहि, তাহা পর্রেই উল্লেখ করিয়াছি। কাশীখণ্ডে বোলার্কের পরিচয় এবং সাম্বপুরাণে কোণার্কের মাহাত্ম্যপ্রসঙ্গে শাক-দীপীয় ব্রাহ্মণাগমনকথা সবিস্তার বর্ণিত আছে। খুষ্টীয় ১১শ শতাব্দের প্রারম্ভে আবুরিহান সামপুরাণের উল্লেখ করিয়া-ছেন। এরপ স্থলে খুষ্টার একাদশ শতান্তেরও বহু পূর্বে যে উৎকলে শাক্ষীপী बाज्ञन পদার্পণ করিয়াছিলেন, ভাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

[কোণার্ক শঙ্কে বিস্তৃত বিবরণ দ্রপ্টব্য।]

বঙ্গে ভোজকব্রাহ্মণাগমন।

গৌড়ে কোন সময় শাক্ষীপী গ্রহবিপ্রগণ আদিয়া-ছেন, তাহার প্রকৃত কোন প্রমাণ পাওয়া যায় না। কৃষ্ণদাসের মগবাজিতে পুগুরার্ক ও তদন্তর্গত পুগুরীকার্কের প্রদক্ষ পাইয়াছি। যে দময়ে গৌড়ের রাজধানী পুঞু বা পুণ্ডুবৰ্দ্ধনে ছিল, পুণ্ডুবৰ্দ্ধনের সেই সমৃদ্ধিকালে সম্ভবতঃ এখানে শাক্ষীপী ব্রাহ্মণের আগমন হইয়াছিল। আমরা রাজতরঙ্গিণী হইতে খৃষ্টীয় ৮ম শতাব্দে গৌড়াধিপ জয়ন্তের অধিকারকালে পুঞ্বর্দ্ধনের যথেষ্ট সমুদ্ধির পরিচর পাই। পালরাজগণের সময়েও পুঞ্ বর্দ্ধনে রাজধানী ছিল। রাজা বলালদেন খুষ্টায় দাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গৌড়নগরে রাজ্বানী পত্তন করিলে পুঞ্ বর্দ্ধনের সমৃদ্ধি বিলুপ্ত হয়। এরপ স্থলে অমুমিত হয়, রাজা বল্লালদেনের বহুপুর্বে শাক্ষীপী বিপ্রগণ পৌণ্ডুবর্দ্ধনে আগমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা এখানকার পুণার্ক নামক স্থ্যমূর্তির সেবায় নিযুক্ত থাকিয়া সম্ভবতঃ 'পুণ্ডার্ক' নামে এক স্বতন্ত্র থাক বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। এই 'পুণ্ডার্ক' শাখাকে গৌড়ের প্রথম শাকদীপী দ্বিজ বলিয়া মনে হয়। প্রপ্তার্কদিগকে আমরা মোটামুটা বারেক্স শাকদ্বীপী বলিয়া গণ্য করিতে পারি, কিন্তু ক্রংখের বিষয়, এই বারেন্দ্র

শ্রেণীর গ্রহবিপ্রগণের আদি কুলগরিচায়ক গ্রন্থ কিছুই পাওয়া যায় না। । । সাল কর্পায় বিজ্ঞানিক স্থানিক স্থানিক

রাঢ়ীয় ও নদীয়া-বঙ্গনমাজের গ্রহবিপ্রগণের কতকগুলি কুলগ্রহ পাওয়া গিয়াছে, সেই সমস্ত হইতে বঙ্গীর শাক্ষীপী ব্রাহ্মণ্যণের আমরা কতক কতক পরিচয় পাইয়াছি।

রাচীয় বালিসমাজের গ্রহবিপ্রগণের কুলপঞ্জিকার লিখিত আছে - নার্কণ্ড, মাণ্ডরা, গর্গা, প্রাশর, ভূঞা, সমাতন, ্ও জহ্ন শাক্ষীপে এই আটজন মূনি ছিলেন। তাঁহাদের বংশধরগণ সহাশক্তিপ্রভাবে প্রভাহ গ্রহচালনা করিতেন। গ্রহ-সমন্ত্রীয় দান এহণ করায় তাঁহারা গ্রহবিপ্রদামে খ্যাত। গরুড শাক্ষীপে গিয়া তাঁহাদিগকে আনম্বন করিয়াছিলেন। তাঁহা-দিগের নাম বরাহ, সোম, ঈশান, শান্তি, শুক্র, ধনঞ্জর, দরু ও বস্থন্ধর এই আট জনই গ্রহবিপ্র ছিলেন। তন্মধ্যে ম্নাহ কাশুগগোত্র, সোম স্বতকৌশিক, ঈশান গৌতমগোত্র, শান্তি বাংখ্য, ভণ্ড ( শুক্র ) ভরদাজগোত্র, ধনঞ্জয় পরাশর গোত্র, দর শান্তিব্য গোত্র এবং বস্থন্ধর মৌদগব্য গোত্র ছিলেন। के खरे वाक्तित वरमधन शृशु, नृमिश्र, विकृ, लाकनाथ, জনাৰ্দ্দন, কেশব, ফ্লান্ডিবাস, নারায়ণ, দভপাণি ও মহানন্দ এই দশজন ( মধ্যদেশ হইতে ) গোড়দেশে আগমন করেন + এই দশ ব্যক্তির উপাধি বুহজ্যোষী, কাশপটি, ওমা, আচার্য্য, ঘটক, পাঠক, মিশ্র, উপাধ্যায়, জমদ্বি ও আলম্যান। ইহা-দোর মধ্যে বৃহজ্যোষীর কাঞ্চণগোত্র, কাশ্পটির স্বতকৌশিক, ওঝার গৌতমগোত্র, আচার্য্যের মৌদগল্য, ঘটকের ভরদাজ, পাঠকের বাৎস, মিশ্রের শান্তিল্য, উপাধ্যায়ের পরাশর

\* "মার্কণ্ডো মাণ্ডব্যো গর্গঃ পরাশরন্ততো ভৃপ্তঃ।
সনাতনোহস্পিরা জহ্নুঃ শাকদ্বীপাষ্টকো মূনিঃ॥
তহ্যাত্মজা মহাশক্ত্যা প্রত্যহগ্রহালকাঃ।
আনীতং দেবদেবেশ গতবান্ গরুড়ন্তথা॥
গ্রহদানপ্রভাবেন প্রহবিপ্রমুদাহতম্।
বরাহঃ সোম ঈশানঃ শান্তিঃ শুক্রো ধনপ্রয়ঃ॥
দক্রব স্বন্ধরন্দেব ইতাষ্টো প্রহ্রান্ধণাঃ।
বরাহঃ কাশ্রগণ্ডেব হৈটো প্রহ্রান্ধণাঃ।
ক্রাহঃ কাশ্রগণ্ডেব শান্তিবাংশ্রন্থপ্রের চ।
ভরদ্বাজো ভৃশ্তন্টেব পরাশরো ধনপ্রয়ঃ॥
দক্ষঃ শান্তিল্যগোত্রঃ স্থাৎ মধুকুল্যো বস্ক্ষরঃ।
পৃথুমু সিংহো বিশ্বন্ধ লোকনাথো জনার্দ্ধনঃ।
কেশবঃ কৃত্তিবাসক্ষ নারায়ণঃ নরোন্তমঃ
দণ্ডাপাণিম হানন্দো গোড়দেশে সমাগতঃ॥

अस्ति विकास कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा कर्मा शिका।)

🕇 "মধ্যদেশং পরিত্যজ্য গৌড়দেশে সমাগতঃ।" এইরূপ পাঠান্তর দৃষ্ট হয়।

জামদশ্য ও আল্যমান অইয়া দশজনের দশ গোত খ্যাত \*। রাট্যিয় গ্রহবিপ্রগণ এই দশ ব্যক্তির সন্তাম।

এদিকে নদীয়া-বঙ্গসমাজের কুলপঞ্জিকায় ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির নাম ও তাঁহাদের আগমন কারণ, এইরূপ দৃষ্ট হয়—

'ফলপুল্লেণিভিত নানাবৃক্ষসমাকুল রমণীর সরযুতীরে বেদ-বেদাঙ্গণারগ নানাশারে কুশল জপযজ্ঞপরামণ রাহ্মণগণ বাস করিতেন। কোন সমর গোড়দেশাধীখর নূপতিশ্রেষ্ঠ ধর্মায়া শশান্ধ গ্রহবৈশুণাপ্রযুক্ত রোগ ধারা ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বৈছলণ কর্ত্তক সমাক্ চিকিৎসিত হইয়াও রোগসন্ধট হইতে মুক্তি লাভ করিতে না পারিয়া শ্বন্তায়ন করিবার নিমিত্ত মানস করিলেন। রাজার আদেশ অমুসারে মন্ত্রী কর্তৃক প্রেরিত দ্তেরা সরযুতীর হইতে কতিপর ব্রাহ্মণকে আহ্বান করিয়া আনমন করিয়াছিল।

'विकू, जमाजन, भ्राब्ध, नक्य, त्मवश्रव, स्मर्मा, वास्त्रत, প্রজাপতি, চতুত্বি, লোকেশ, চক্রপাণি ও মাধব এই দাদশটী ব্ৰাহ্মণ গৌড়দেশাধিশ শশান্ধ কৰ্ড্ৰক আছুত হইন্না গৌড়মওলে আগমন করিয়াছিলেন। রাজা দেই মহাত্মা বিপ্রগণের গ্রহজান বিদিত হইয়া নিজ ভবনে গ্রহষ্ট বিধানের নিমিত্ত বন্ধৰ ক্ষিয়াছিলেন, বাঁহারা গ্রহ্মজে বৃত হইয়াছিলেন, তাঁহা-শের গোত্র বথাক্রমে বলিভেছি। বিষ্ণু কাশ্রপগোত্র, সনাতন কৌশিকগোত্ৰ, স্থৰজ বাংস্তগোত্ৰ, ৰাক্ষদেৰ পাণ্ডিল্যগোত্ৰ, স্থান্দ্রা মৌদগল্যগোত্র, দেবধর পরাশরগোত্র, শঙ্কর গোত্রগোত্র, চতভূজ জামদায় গোত, চক্রপাণি গর্গগোত্র ও মাধ্ব আল্য-ম্যান গোত্রসভূত। স্থশর্মা তন্ত্রধারের কার্য্যে, গুজাপতি হোতৃ-कार्रा, विकृ वक्षकर्ष, भक्त ममछकर्ष, एर्ग्न जनकर्ष সুযজ্ঞ, চন্দ্রের অপকর্মে সনাত্রন, মঙ্গলের অপকর্মে চতুতু জ, বুধের জপকর্মে চক্রপাণি, বৃহস্পতির জপকর্মে দেবধর, শুক্রের জপকর্ম্মে লোকেশ ও রাহকেতুর জপকর্মে স্থধীবর মাধব গোডেশ্বর কর্ত্তক ব্রতী হইয়াছিলেন ৷ সেই ভূদেবগণ যথা-

\* "বৃহজ্যোধী কাশপটিশ্চ ওঝাচার্য্যচতুষ্টয়ং।
ঘটকঃ পাঠকশ্চৈব মিশ্রোপাধ্যায় এব চ ॥
জমদগ্রিরালম্যানো দশাখ্যাতিঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ।
বৃহজ্যোধী কাশুপঃ স্যাৎ কাশ্পটিঘু তকৌশিকঃ॥
ওঝা গৌতম আখ্যাত আচার্য্যো মধুকুল্যায়ো।
ঘটকশ্চ ভরদ্বাজঃ পাঠকো বাৎস্যোপাধিকঃ॥
মিশ্রঃ শাণ্ডিল্যগোত্রঃ স্থাদ্ধপাদ্ধঃ পরাশরঃ।
জামদগ্য আলম্যানঃ দশগোত্রাঃ প্রকীর্তিতাঃ॥"

( রাটীয় শাকলদীপিকা।)

বিশ রাজার গ্রহ্যক্ত সম্পন্ন করিয়া রাজার আদেশ অনুসারে সপরিবারে সৌড়দেশে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহাদের জ্যোতিঃশার্রপরায়ণ তনম্বলণ গ্রহের দান গ্রহণ করায় গ্রহ্বিপ্র নামে কথিত হইয়া থাকেন। সেই শান্ত্রপার্ব বাজনগণ রাচ্ ও বঙ্গে বাস করিয়াছিলেন। স্থানভেদে তাঁহাদের কতিপয় সমাজ হইয়াছে। উপাধ্যায়, পাঠক, আচার্য্য, মিশ্র, বৃহ্জ্যোমী ও দীন্দিত এই কয়েকটা তাঁহাদের বংশোপাধি' \*। নদীয়া বঙ্গ সমাজের গ্রহবিপ্রগণ উক্ত হাদশক্ষের সন্থান।

উদেশচন্দ্রের কুলজী হইতে যে বচন উদ্ভ হইল, তদমু-সারে অবগত হওয়া যাম, গৌড়দেশীয় শশাস্ক নৃগতি এক সময় ব্যাধি বারা প্রপীড়িত হইয়াছিলেন। রোগ হইতে

> \* "শ্রীসূর্যাং প্রণিপত্যাত্রে তথৈব কুলদেবতাম। ক্রিয়তে গ্রহবিপ্রাণাং কুলপঞ্জী যথাবিধি॥ द्यत्या मत्रप्ठीत्त्रं नामात्रकमभाकृत्व । স্থরসালফলৈঃ পুল্পৈরাকীর্ণে চ মনোহরে ॥ বসন্তি বিপ্রশার্দ্ধ লা বেদবেদাঙ্গপারগাঃ । নানাশান্ত্রেযু কুশলা জপযজ্ঞপরায়ণাঃ ॥ কদাচিন্ন পতিশ্ৰেষ্ঠঃ শশাস্থে দ্বৌড়ভূপজিঃ। পীড়িতো গ্রহবৈগুণ্যাৎ ক্লেশং প্রাপ স ধার্মিকঃ ॥ বৈদ্যৈ কি কিৎসিতঃ সমাঙ্ন মুক্তো রোগসঙ্টাৎ। ততঃ স্বস্তায়নং কর্ড মিয়েখ নৃগপুঙ্গবঃ ॥ মন্ত্রিণা প্রেরিতা দুতা স্বানীতা বিজপুঙ্গবঃ। আহ্রয় সরযুতীরাৎ নুপস্তাদেশতন্ততঃ॥ বিষ্ণুঃ সদাতনকৈত হুবজঃ শঙ্করন্তথা। দেবধরঃ সুশর্মা চ বাহ্নদেবঃ প্রজাপতিঃ॥ চতুভুজশ্চ লোকেশশ্চক্রপাণিশ্চ মাধবঃ। প্রাথিতা গৌড়ভূপেন চাগতা গৌড়মণ্ডলম্॥ গ্রহজ্ঞানং বিদিসা তু তেষাং রাজ্ঞা মহাস্থনাম্। গ্রহযজ্ঞবিধানার্থং বৃতান্তে নিজমন্দিরে॥ তেষাস্ত দ্বিজমুখ্যানাং গোত্রাণি চ যথাগমং। কণ্যন্তে যে বৃতান্তন্মিন্ নৃপস্ত যজ্ঞকর্মণি॥ বিষ্ণুঃ কাশ্ৰপগোত্ৰণ্ড কৌশিকণ্ঠ সনাতনঃ। বাৎস্তঃ সুযজ্ঞঃ শান্তিল্যো বাস্থদেবস্তথৈব চ॥ মৌলাল্যজঃ হুশর্মা চ দেবধরঃ পরাশরঃ। শঙ্করো গৌতমঃ খ্যাতো ভরদাজঃ প্রজাপতিঃ ॥ মৌঞ্জায়নক লোকেশো জমদগ্নিকতুতু জঃ। গৰ্গস্ত চক্ৰপাণিঃ স্থাদালম্যানশ্চ মাধবঃ॥ সুশশ্বা তন্ত্রধারত্বে হোতৃত্বে চ প্রজাপতিঃ। ব্ৰহ্মকৰ্ম্মণি বিষ্ণুশ্চ সদস্তত্ত্বে চ শঙ্করঃ॥ জপকর্ম্মণি সুর্যাদ্য সুযজ্ঞঃ শশিনস্ত স॥ সনাতনন্তথা ভূমিপুত্রন্ত চ চতুভু জঃ ॥ বুধন্ত চ চক্রপাণিগুরোর্দেবধরতথা। শুক্রন্ত চৈব লোকেশো বাহ্নদেবঃ শনেতথা॥ কেতৃপপ্লবয়ে শ্রেচব সাধবঃ স্থাধ্যাং বরঃ। বৃতা গৌড়েখরেণৈতে ত্রতিনো হোসকর্মণি॥ সম্পাদ্য বিধিবদ্রাজ্ঞো গ্রহ্মজ্ঞং বিজাতরঃ। সদারা নিবসন্তি সা গোড়দেশে নৃপাজ্ঞয়া"॥

> > ( উমেশচন্দ্র শশ্মাধৃত মহাদেৰকারিকা )

বিমুক্তিলাভের আশয়ে তিনি সর্যৃতীর হইতে ক্রেকজন দিজ আনম্বন ক্রেন। তাঁহাদের সন্তানগণ গোড়দেশে বাস ক্রিয়া গ্রহবিপ্র বা আচার্য্য নামে খ্যাত হন।

বালি বা মধ্যরাত্-সমাজ ও নদীয়াবঙ্গ-সমাজের কুলগ্রন্থ হইতে জানা বাইতেছে, পূর্ব্বোক্ত সমাজের আদি পুক্ষগণ মধ্য-দেশ হইতে রাত্দেশে আগমন করেন এবং শেষোক্ত সমাজের পূর্ব্বপুক্ষগণ গোড়াধিপ শশাস্করাজের সভায় গ্রহ্মজ্ঞ সম্পন্ন করিবার জন্ম আহুত হইয়াছিলেন। উত্তরে হিমালয়, দক্ষিণে বিদ্যাগিরি, বিনশন বা সরস্থতীর অন্তর্ধান প্রদেশ হইতে পূর্ব্বে এবং প্রয়াগের পশ্চিমে মধ্যদেশ অবস্থিত \*। সরম্বুতীর এই দীমার বাহিরে। স্কৃতরাং উভয় সমাজের পূর্ব্বপুক্ষগণ বিভিন্ন স্থান হইতে আগমন করিয়াছিলেন। উভয়সমাজের কুলগ্রন্থ আলোচনা করিলেও জানা ধায় বেন, উভয় সমাজ বিভিন্ন শাধাসস্থৃত ও ভিন্ন সময়ে গৌড়ে আসিয়াছিলেন। † [ দৈবজ্ঞ, গ্রহ্বিপ্র, কোণার্ক, শাক্ষীপী প্রভৃতি শক্ষ ক্রইব্য। ] ভেন্তেক, গ্রহ্বিপ্র, কোণার্ক, শাক্ষীপী প্রভৃতি শক্ষ ক্রইব্য। ]

ভোজ কট (পুং) > ভোজদেশ। (ক্লী) ২ ক্লিনির্মিত পুর।
''ইত্যুক্তেন পরিত্যক্তঃ ক্লেণাক্লিষ্টকর্ম্মণা।
ক্লিভোজকটং নাম পুরং ক্লাবসত্তদা॥" (বিষ্ণুপু৹ে।২৬) ১৩)
৩ একটা প্রাচীন জনপদ। প্রাচীন বাকাটক রাজ্যের

অন্তর্ভু ক্ত ছিল।

ভোজকটীয় (ত্রি) ভোজকটে ভবঃ, ভোজকট-ছ। ভোজ-কটদেশোন্তব।

ভোজবর্থরি, মধ্যভারতের ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটা হাকুরাত সম্পত্তি।

ভোজতুহিতৃ (স্থা) ভোজত ছহিতা। ভোজপুত্ৰী, ভোজকতা। ভোজদেব (পুং) ভোজো দেব ইব। ভোজরাজ।

ভোজদেব, কচ্ছের জনৈক রাজা। ভারমলের পুত্র। ইনি ধর্মপ্রদীপ নামে ধর্মগ্রন্থ রচনা করেন।

ভোজদেব, ১ কনোজ (মহোদয়)-রাজ রামভদ্র দেবের পুত্র।
আদিবরাহ তাহার বিরুদ। ২ মহোদয়াধিপতি মহেন্দ্রপাল দেবের পুত্র। ৩ জয়শালমীরের জনৈক মহারাবল।
৪ পরমাররাজ দিল্পরাজের পুত্র। মালব ও গোপগিরির
অধিপতি। নিজ ভুজবলে মহারাজাধিরাজ উপাধি অর্জন

করিয়াছিলেন। ইনি প্রদিদ্ধ ভৌগোলিক আল্বিরুণীর সমসামি ময়িক ছিলেন। ৫ জনৈক প্রতিহার রাজা নাগভটের পুত্র। ৬ শিলালিপিবর্ণিত জনৈক প্রাচীন হিন্দুরাজ।

.....[ ভোজরাজ দেখ।]

ভোজদেশ, প্রাচীন কীকটরাজ্যের অন্তর্গত দেশভেদ, এখানে ব্যাঘ্রেশ্বর শিবমন্দির প্রতিষ্ঠিত ছিল।

ভোজন (ক্রী) ভূজ-ল্যাট্। (ল্যাট্ চ। পা অথসসঙ)
ভক্ষণ, কঠিন জব্যের গলাধঃকরণ। পর্য্যায়—জগ্ধ, জেমন,
লেপ, আহার, নিঘদ, ভাদ, জমন, বিঘদ, অভ্যবহার, প্রত্যবদান, অখন, অদন, নিগর। (রাজনি•)

এই স্থলদেহ অন্নের বিকার মাত্র। একমাত্র ভোজন 
ঘারাই শরীর পুষ্টি বা ক্ষীণ হইয়া থাকে। কি ধর্মশাস্ত্র কি
বৈত্যকশাস্ত্র এই উভয় শাস্ত্রেই ভোজনের বিষয় বিশেষরূপে
আলোচিত হইয়াছে, ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে,—

"শরীরে জায়তে নিত্যং বাঞ্ছা নুণাঞ্চতুরি ধা।
বুভূক্ষা চ পিপাসা চ স্কুৰ্ফ্সা চ রতস্পৃহা॥
ভোজনেচ্ছাবিঘাতাৎ স্যাদঙ্গমর্কোহরুচিঃ শ্রমঃ।
তন্ত্রালোচনদৌর্কল্যং ধাতুদাহো বলক্ষয়ঃ॥"

. (ভাবপ্রকাশ)

মানবগণের স্বভাবত:ই প্রত্যহ চারিটী স্বভিলাষ হইয়া থাকে। যথা—ভোজনেচ্ছা, পানেচ্ছা, নিদ্রাভিলায় এবং স্থরত-স্থা। কিন্তু ঐ অভিলাষ প্রতিরোধ করিয়া ক্ষুধার সমর ভোজন না করিলে অঙ্গমর্দ্দ, অঞ্চি, প্রান্তিবোধ, তক্রা, চকুর হব লতা, রদ ও রক্তাদি ধাতুর জীর্ণতা এবং বলহানি হয়। পানেচ্ছা প্রতিহত করিয়া জলপান না করিলে কণ্ঠশোষ, মুখ-त्भाम, अवर्णकिरम् अवक्षका, तक्करभाम अवः क्षमम्हरू পীড়া উপস্থিত হয়। নিদ্রাবেগ ধারণ করিলে ভুক্ত দ্রব্যের অপাক এবং তত্রাদি নানাদোষ হইয়া থাকে। কুধার সময় ভোজন না করিলে শরীর ক্ষয় হয়। বাহু অগ্নি যেরূপ দাহু বস্তুর অভাবে মন্দীভূত হয়, তদ্রুপ ক্ষুধিত ব্যক্তির ভোজন অভাবে শারীরিক পাচক অগ্নিও ক্ষীণ হইয়া পড়ে। জঠরাগ্নি প্রথমতঃ ভুক্তদ্রব্য পরিপাক করে, তাহার অভাবে কফাদি দোষদমূহকে এবং তদভাবে রসরক্তাদি ধাতুকে পরিপাক করে, এবং ধাতুপরিপাকের পর প্রাণ পর্যান্ত পরিপাক করিয়া থাকে। এইজন্ম ভোজন প্রীতিজনক, সল্মো বলকারক, শরীররক্ষক, এবং স্মরণশক্তি, পরমায়ু, বীর্ঘ্য, বর্ণ, ওজোধাতু, সত্বগুণ ও শোভাবৰ্দ্ধক।

"যথোক্ত গুণসম্পন্নং নরঃ সেবেত ভোজনম্। বিচার্য্য দোষকালাদীন্ কাল্যোরভ্রোরপি॥

<sup>\* &</sup>quot;श्मिरविकारशार्मार्था यर शांग् विन म नामि।

<sup>&</sup>quot;প্রত্যগেব প্রয়াগাচচ মধ্যদেশঃ প্রকার্ন্তিতঃ।" ( মনুসং ২।২১ )

<sup>†</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ওর্থাংশে শাকদ্বীপী ভোজক-ব্রাহ্মণ-গণের বিস্তৃত বিবরণ দ্রস্তীরা।

নান্ত প্রাতো মন্ত্রাণামশনং শ্রুতিরোধিতম্।
নান্তরাভোজনং কুর্যাদ্ধিহোত্রসমো বিধিঃ ॥
বামমধ্যে ন ভোক্তব্যং বামযুগ্যং ন লক্ষয়েং।
বামমধ্যে রসোংপত্তির্যামযুগ্যাদ্ বলক্ষয়ঃ ॥" (ভাবপ্রতং)
মানবর্গণ বথোক্ত বিধানান্তর্সারে দোব-কালাদি এবং প্রাতঃ
ও সায়ংকাল বিচার করিয়া ভোজন করিবে। সামিকের
প্রাত্যাহিক হোমবিধির স্থায় মন্ত্র্যাগণ প্রাতঃকালে অর্থাৎ
এক প্রহর বেলার উর্দ্ধে হুই প্রহর বেলার মধ্যে এবং সায়ংকালে ও এক প্রহর রাত্রির উর্দ্ধে ও ছুই প্রহর রাত্রির মধ্যে
ভোজন করিবেন। এতদ্বাতিরেকে অন্ত সময়ে ভোজন করা
নিষিদ্ধ। অত্যব এক প্রহরের মধ্যে অথবা ছুই প্রহর বেলা
অতিক্রম করিয়া ভোজন করিবে না। কেন না, এক প্রহরের
মধ্যে ভোজন করিলে রসের উৎপত্তি এবং ছুই প্রহর অতিক্রম
করিয়া ভোজন করিলে বীর্যাক্ষয় হইয়া থাকে।

বৈদ্যকশাস্ত্রমতে দিবা ৯টার পর ১২টার মধ্যে এবং রাত্রিকালেও ৯টার পর ১২টার মধ্যে ভোজন প্রশস্ত। কিন্তু ধর্ম্মশাস্ত্রে ইহার একটু ব্যতিক্রম দেখিতে পাওয়া যায়,—

"যামমধ্যে ন ভোক্তবাং ত্রিযামন্ত ন লক্ষয়েং। যামমধ্যে রসন্তিচেং ত্রিযামে তু রসক্ষয়ঃ॥ প্রাপ্তক্রদক্ষবচনাং ত্রাপি পঞ্চমধামার্দ্ধা মুখ্যকালঃ"

( আহ্নিকতত্ব )

যামমধ্যে ভোজন করিবে না, এবং ত্রিযাম অভিক্রম করাও বিধের নহে। পঞ্চম যামার্কিই ভোজনের মুখ্যকাল। ১২টার পর ১॥টা পর্যান্তই পঞ্চম যামার্কি, অভএব এই সময়ই ভোজন প্রশস্ত। আয়ুর্কেদ ও ধর্মশাস্ত্র উভয়ই প্রথম যামে (৯টার মধ্যে) ভোজন নিষেধ করিয়াছেন। বৈদ্যক্ষতে ৯টার পর ১২টার মধ্যে ও ধর্মশাস্ত্রমতে ১২ টার পর ১॥ টার মধ্যে ভোজন বিহিত হইয়াছে।

কেহ কেহ বলেন, যে সময়ে দোষ ও মলের পরিপাক হইরা কুধার উদ্রেক হইবে, সেই সমরই ভোজনের কাল।

"क् नखर्वि **शक्त्र् त्रम**ानायमालाय् ह।

কালে বা যদি বাকালে সোহন্নকাল উদাহতঃ॥" (ভাবপ্রত)
ধ্ম ও অমাদি রহিত উদগার, শারীরিক ও মানসিক
ক্রিরাতে অধ্যবসায়, উপযুক্তরূপে মলম্ত্রাদির বেগ ও উৎক্রেন, শরীরের লঘুতা এবং ক্র্ধা ও পিপাসার উদ্রেক এই
সকল লক্ষণ হইলে বুঝিতে হইবে যে, ভুক্ত দ্রব্য সম্যক্রপে
জীর্ণ হইয়াছে। মানবগণ প্রভাহই ভোজন এবং মলম্ত্রভাগ
করিবে, কারণ এই উভন্ন কার্যা দ্বারাই শরীরের শ্রীরৃদ্ধি হয়।
কিরু এই উভন্ন ক্রিয়াই নির্জ্বনস্থানে করা আবশ্রক। কারণ

প্রকাশ্র স্থানে বসিয়া ভোজন ও মলম্ত্রোৎসর্গ করিলে শ্রীহানি হইয়া থাকে ।\*

ভোজনকালে শুভাশুভ দৃষ্টি।—আহারের সময় পিতা, মাতা, স্থহদ্জন, চিকিৎসক, পাচক, হংস, মযুর, সারস ও চকোর পক্ষীর দৃষ্টি শুভজনক। দরিদ্র, হীনলোক, কৃষিত, পাপী, পাষণ্ড, রোগী, কুকুর ও কুকুটাদির দৃষ্টি স্থশুভজনক।

স্থবর্ণ পাত্রে ভোজন ত্রিদোষনাশক, দর্শনশক্তিবর্দ্ধক এবং হিতজনক। রোপাপাত্র চকুর হিতজনক, পিত্ত, কফ ও বায়্নাশক। কাংস্যপাত্র বৃদ্ধিজনক, কচিকারক এবং রক্তপিত্ত-প্রসাদক। পিত্তলপাত্র—বায়্বর্দ্ধক, কক্ষ, উষ্ণ, ক্ষমি ও কফনাশক। লোহ ও কাচপাত্র—সিদ্ধিলায়ক, বলকারক এবং কামলানাশক। প্রস্তর ও মৃত্তিকানির্দ্ধিত পাত্রে ভোজন শ্রীহানিজনক, কাষ্ঠময় পাত্রে ভোজন কচিকারক এবং ক্ফনাশক। পত্রময় পাত্র কচিকারক, অগ্নিপ্রদীপক এবং বিষ ও পাপনাশক। ক্ষটিক ও বৈদ্ধ্যমণি নির্দ্ধিত পাত্র পবিত্র এবং শীতল।

"তামপাত্রে ন ভূঞ্জীত ভিন্নকাংশ্রে মলাবিলে।
পলাশে পদ্মপত্রেষু গৃহী ভূক্তেনুন্দবঞ্চরেও ॥" (আহিকতত্ব)
ধর্ম্মশাস্ত্রমতে তামপাত্র ও ভগ্ন কাংশুপাত্রে ভোজন
নিষিদ্ধ। কাংশুপাত্র সম্বন্ধে বিশেষ এই একের পাত্রে
অপরের ভোজন করিতে নাই।

"অৰ্কপাত্তে তথা পৃষ্ঠে আয়দে তাত্ৰভাজনে। করে কৰ্পটকে চৈব ভূক্ত্বা চাক্তায়ণঞ্চরেৎ॥" 'পৃঠে কদলীপাত্রাদিপৃঠে' (আহিকতৰ)

গৃহীর প্রশাশপত্র ও প্রম্পত্রেও ভোজন নিষিদ। গৃহী যদি অর্কপত্র,তামপাত্র,লৌহপাত্র এবং কদলীপাত্রের পশ্চাম্ভাগে ভোজন করে, তাহা ইইলে তাহার চাক্রায়ণ করিতে হয়।

"टेज्जमानाः मनीनाक मर्ख्याममम् ह।

ভশ্বনান্তিমুদা চৈব ভ্ৰিক্তা মনীবিভি: ॥" (আহিকত্ব)
স্বৰ্ণ, বজত, প্ৰস্তব্য, ভক্তি ও ফটিক পাত্ৰই ভোজনে
প্ৰশন্ত। এই সকল পাত্ৰ অপবিত্ৰ হইলে ভন্ম জল অথবা
মৃত্ৰিকা বাবা মাজিয়া ফেলিলে পবিত্ৰ হয়।

গোময়াদি দারা উপলিপ্ত ও সম স্থানে ও লঘু আসনে উপ-বেশন করিয়া ভোজনপাত্তের নিম্নে মণ্ডল করিয়া ভোজন করিতে হয়। এই মণ্ডল ব্রাহ্মণ চতুর্ব্র, ক্ষত্রিয় ত্রিকোণ,

 <sup>&</sup>quot;আহারং বিজনে কুর্যাৎ নির্হারমণি সর্বদা।
 উভাভ্যাং লক্ষুপেডঃ স্থাৎ প্রকাশে হীয়তে প্রিয়া॥
 আহারনির্হারবোগাঃ সদৈবসম্ভিবির্জনে বিধেয়াঃ।" (ভাবপ্র॰)

বৈশ্রু বর্জু ল এবং শূক্ত অর্নচন্দ্র কি আকারে করিবে। যদি কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদের অন্ন যক্ষ-রাজসাদি বলপূর্বক হরণ করিয়া থাকে। \*

"আদনে পাদমারোপ্য যো ভূঙ্ক্তে ত্রাহ্মণ কচিৎ। মুখেন চান্নমন্নতি তুলাং গোমাংসভক্ষণেঃ।" (আহ্নিকত্ত্ব)

তোজনকালে পা মাটিতে রাখিয়া ব্রাহ্মণকে খাইতে হয়। আদৰে পা রাখিয়া মুখে ভোজন করিতে থাকিকে তাহা গোমাংস ভক্ষণ তুলা হয়।

পাদবন্ধ আর্দ্র এবং ভূমিতে রাধিয়া ত্রান্ধণের পূর্বামুথে ভোজন করা কর্ত্ব্য।

"আর্দ্রপাদস্ত ভূঞ্জীত প্রায়ুখন্চাসনে শুচৌঃ।
পাদাভ্যাং ধরণীং স্পৃষ্ট্ব। পাদেনৈকেন বা পুনঃ ॥"(আহ্নিকতত্ত্ব)

থাহা কিছু ভোজন করা থাস, তাহা ইউদেবকে নিবেদন
করিয়া ভোজন করা বিধেয়।

পাদপ্রসারণ করিয়া ভোজন করা নিষিদ্ধ। ভোজন করিবার সময় প্রথমে অন্ন দর্শন করিয়া প্রণাম করিতে হয়, পরে নিম্নোক্ত মত্তে প্রার্থনা করা বিষয়ে।

"অনং দৃষ্ট্। প্রণম্যাদৌ প্রাঞ্জলিঃ প্রার্থরেত্ততঃ। সম্মাকং নিত্যমন্থেতদিতি ভক্ত্যাথ বন্দরেও॥" (আছিকতত্ত্ব)

ভোজনের সময় প্রথমে আপোশন করিয়া পরে নাগ, কুর্মা, কুকর, দেবদত্ত ও ধনজয় এই বহিস্ত পঞ্চবায়ুকে ভূমিতে অয় নিবেদন করিয়া দিয়া পরে পঞ্চপ্রাণকে অয় দিয়া ভোজন করিতে হয়

"নাগঃ কৃষ্মণ্ট ক্ববো দেবদত্তো ধনঞ্জরঃ। বহিস্থা বায়বঃ পঞ্চ তেষাংভূমৌ প্রদীয়তে॥", (আহ্নিকতত্ত্ব)

মৌন ইইয়া ভোজন করা বিধেয়। পূর্বমুথে ভোজন করিলে আয়ুঃ, দক্ষিণমুথে ভোজন করিলে যশঃ ও প্রত্যন্ত্ব ভোজন করিলে শীর্দ্ধি হয়। উত্তরমুথে ভোজন করিতে নাই। দক্ষিণমুথে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ এই যে, জীবৎপিতৃক ব্যক্তি দক্ষিণমুথে ভোজন করিবে না। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, কেবল পিতা জীবিত থাকিলে দক্ষিণমুথে ভোজন করিতে নাই, মাতৃসম্বন্ধে কোন নিয়ম নাই, কিন্তু পিতা ও

"উপলিপ্তে সমে ছানে গুটো লখাসদাধিতে।

চতুরত্রং ত্রিকোণফ বর্তু লঞ্চার্জচন্দ্রকম্ ॥

কর্ত্তবামামুপূর্বেশ রাক্ষণাদিতু মন্তলম্ ॥

অকৃত্বা মন্তলং ধে তু ভুঞ্জতেহধমমোনয়ঃ

তিবান্ত বিক্ষাকাংদি হর্তক্রমানি তর্তলাং ॥\*

তিবান্ত বিক্ষাকাংদি হর্তক্রমানি তর্তলাং ॥

\*\*

(আছিকতত্ব)

মাতা উভয়ই দ্বীবিত থাকিতে দক্ষিণমুখে ভোজন নিষিদ্ধ। \*
ভোজনের পূর্ব্বে হস্তদ্ধ, পদহর এবং মুখ এই পাঁচস্থান উত্তমরূপে ধূইয়া ভোজন করিতে হয়। ইহাকে পঞ্চার্ক্ত কহে।
"পঞ্চার্ক্তো ভোজনং কুর্য্যাৎ প্রায়ুখো মৌনমান্থিতঃ।
হত্তৌ পাদৌ তথৈবাস্তমেরু পঞ্চার্ক্তা মতা ॥" (আভিকতন্ত্র)

বৈহাক শান্তে লিখিত আছে, প্রতাহ ভোজনের প্রাক্ কালে লবণাজক ভোজন করিবে। ইহা হিতজনক, অগ্নির উদীপক, কচিজনক এবং জিহ্বা ও কণ্ঠশোধক। ইহাতে কেহ কেহ বলেন, লবণ শিন্তজনক এবং আদ্রকও কর্বস-প্রযুক্ত পিতজনক, ক্ষুধিত ব্যক্তির স্থাবতঃই পিছ ক্ষিত থাকে, স্তরাং এরপা অবহার লবণ ও আদ্রক ভোজনের ব্যবহা কিরপ সম্পত হইতে পারে ? ইহাতে এইরপ মীমাংসা লিখিত আছে যে, আয়ুর্কেলোক্ত লবণ হানে সৈর্ক্র প্রবং চন্দনহলে রক্তচন্দন ইত্যাদি। সৈর্ক্র জিলোফনাশক, স্তরাং পিত্রক্রিক নহে। ত্রবাগুণে লিখিত আছে, সের্কর লবণ মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, পাচক, লঘু, স্নিগ্ধ, ফ্রিজনক, শীতনীর্যা, গুজজনক, ক্ষ্ম, চন্দ্র হিতকন্ধ, এবং জিলোফনাশক। আদ্রক্র কর্ট্রস হইলেও পিত্রব্র্কিক নহে ও বিপাকে মধুরতা প্রাপ্ত হয়। অতএব ভোজনের পূর্বের সেরব্র ও আদ্রক ভোজন করিবে। ইহা বিশেষ উপকারক।

ভোজনের পূর্বে দৃষ্টিদোষ বিনাশের জন্ম ব্রহ্মাদিকে শ্বরণ করিবে অর্থাৎ ভোজনকালে এইরূপ চিন্তা করিতে হয়, তল্যদ্রব্য ব্রহ্মা, ভল্যদ্রব্য ব্রহ্মা, ভল্যদ্রব্য মধুরাদি ভটী স্বস বিষ্ণু এবং মহাদেব ভোক্তা, এইরূপ শ্বরণ করিয়া ভোজন করিলে দৃষ্টি-দোষ ঘটে না এবং অঞ্জনাতনয় ব্রহ্মচারী হন্মান্কে শ্বরণ করিলেও দৃষ্টিদোষ হয় না।

"অরং ত্রন্ধা রবো বিষ্ণুর্ভোক্তা দেবো মহেশ্বরঃ।

হতি সঞ্চিত্তা ভূঞানং দৃষ্টিদোষো ন বাধতে॥

অঞ্জনাগর্তসভূতং কুমারং ত্রন্ধারিণম্
দৃষ্টিদোষবিমাশার হন্মন্তং শ্বরাম্যহম্॥ । া (ভাবপ্রকাশ)

ভোজনকালে প্রথমতঃ মধুররদ, তৎপরে আমু ও লবণ-রস্বিশিষ্ট দ্রব্য, তদনন্তর কটু, তিক্ত ও ক্যায় রসমুক্ত দ্রব্য

\* "যাবদেবারমন্ত্রীয়ারক্রয়ান্তদ্ গুণাগুণান্।
আতো মৌনেন যো ভূঙ্জে সভূঙ্জে কেবলামৃতম্।
আয়ুব্যং প্রাণ্ড্রু জে বশস্তঃ দক্ষিণামুখঃ।
আয়ুব্যং প্রাণ্ড্রু জে বশস্তঃ দক্ষিণামুখঃ।
আয়ুব্যং প্রাণ্ড্রু জে বশস্তঃ দক্ষিণামুখনিষেধনাহ
কুছুজান গুলাক্ষিকা কিল্ডুপ্রেজ্ব ক্রিক্তিক্ত কুর্যাক্ষিকা মুখ্তিকার্ক্ত ক্রিক্তিক্ত কুর্যাক্ষিকা মুখ্তিকার্কান্ত্রী

ভোজন করিবে। প্রথমে দাজিমাদি ফল ভোজন বিধেয়, কিন্তু কদলী ও কর্কটফল কথনই ভোজন করিবে না। পদ্মের নাল, বিদ, কন্দ এবং ইক্ষু প্রভৃতি ভোজনের পূর্কেই আহার করিবে, ভোজনের পরে ঐ সকল কথন আহার করিবে না।

গুক্তব্য, পিষ্টমর দ্রব্য ( লুচি প্রভৃতি ), তণ্ডুল ও চিপিটক এই দকল ভূক্তব্যক্তি কথন ভোজন করিবে না। যদি বিশেষ আবশুক হর, তাহা হইলে অতি অরমাত্রার ভোজন করিতে পারে।

ভোজনের প্রথমে স্থত ও কঠিন প্রব্য ভোজন করিবে, তংপরে কোমল জব্য ভোজন এবং আহারের শেষ অবস্থায় জবজুব্য অর্থাং দিবি গুলাদি পান করিবে। এই নিয়মে ভোজন করিলে বল ও স্বাস্থ্য স্থিরভাবে থাকে। ভোজাবস্তম মধ্যে বাহা লাহা মথাক্রমে স্বাহ্য, ভাহাই উত্রোভর ভোজন করিতে হয় । এক বস্তু ভোজনের পর অন্ত মে বস্তু ভোজন করিতে হয় । এক বস্তু ভোজনের পর অন্ত মে বস্তু ভোজন করিতে অভিলাম হয়, ভাহাকেই স্বাহ্য বলিয়া জানিতে হইবে।

বাছ অন—মনের প্রভুলভাজনক, বলকর, পুষ্টিকারক, উৎসাহ ওপরমায়্বর্জক। অন্তাহ অন্ন ইহার বিপরীত গুণযুক।
অতিশয় উষ্ণ অন্ন বলনাশক। অতি শীতল ও অতি শুফ
অন্ন হুপাচ্য। অত্যন্ত ক্লিন্ন অন্ন প্লানিকর। অত্যার যুক্তিযুক্ত
অর্থাৎ অতিশয় উষ্ণশীতাদি দোষমুক্ত না হয়, এইরূপ অন্ন
ভোজন বিধেয়।

অতিশয় ক্রতভাবে আহার করিলে আহারীয় দ্রব্যের গুণ ও দোষ জানিতে পারা যায় না এবং বিশ্বস্থ করিয়া আহার করিলে আহারীয় দ্রব্য শীতল ও হীনাস্বাদযুক্ত হইয়া থাকে। অতএব অতিশয় ক্রত অথবা অতিশয় বিশ্বস্থ করিয়া ভোজন করা বিধেয় নহে।

ভোজনে গুরুজব্য তিন প্রকার—মাত্রাগুরু, স্বভাবতঃ
গুরু, এবং সংস্কার জন্ত গুরু। মলাগ্নিযুক্ত ব্যক্তি এই তিন
প্রকার গুরুজব্যই পরিত্যাগ করিবে। ইহাদের মধ্যে মাত্রাগুরু মুল্গাদি, অর্থাৎ ইহারা স্বভাবতঃ গুরু নহে, পরিমাণের
বাহুল্যেই ইহাদের গুরুজ। মাষকলাগ্নাদি স্বভাবতঃ গুরু,
এবং নানাবিধ সামগ্রী সহযোগে পাকবিশেষ দ্বারা সংস্কৃত
হয় বলিয়া তাহা বিশেষ গুরু।

আহারীয় দ্রব্য ৬ প্রকার—চুষ্য, পেয়, লেহ, ভোজা, ভক্ষা এবং চর্ব্য। ইহারা যথোত্তর ক্রমে গুরু। চুষ্য—
ইক্ষুও দাড়িখ প্রভৃতি। পেয়—পানক ও চিনিমিশ্রিত জল
প্রভৃতি। লেফা—ব্যালী ও ক্থিত প্রভৃতি। ভোক্ষা—ভক্ত ও

স্থাদি। ভক্য—লাড়ুও মঞ্জাদি। চর্ক্য—চিপিটক প্রভৃতি।
তক্ষ ও লয়ু জব্য যে পরিমাণে ভোজন করিলে তৃপ্তিবোধ
হর, সেই পরিমাণে ভোজন করিবে। সাধকলায় ও শিউক
প্রভৃতি অর্জমাতার এবং মুলাদি শভাবতঃ লযুতাপ্রযুক্ত
পূর্ণমাতার ভোজন করিবে। প্রেরাদি ভরল জব্য প্রবং
তক্র প্রভৃতি বছ তরল জব্য মিশ্রিভ ভক্তাদি অধিক্যাতার
প্রয়োজিত হইলেও তাহাকে গুরু বলা যার না। যে হেতু
পের সর্ব্বপ্রকার লযুগুণাবিত।

পেয় ও লেক্ছ প্রভৃতি বথোন্তরক্রমে গুরু। স্বতরাং পেয়
সর্বাপেকা লঘু। অধিক তরল দ্রব্য মিশ্রিক। গুরু অর্থাৎ
স্কোতোরোধক পদার্থ হইলেও উত্তমরূপে পরিপাক হয়।
কিন্তু তরল পদার্থ মিশ্রিক ভিন্ন কেবল গুরু দ্রব্য
ভোজন করিলে তাহা স্কারররপে পরিপাক হয় না। কেন
না আর্দ্রতার অভাবে পিগুরুত অর্থাৎ অন্ধীলা মদৃশ
পিগুকারে পরিণক ইইয়া বিদ্যাকা প্রাপ্ত হহয়া থাকে।
গুরুত্ব্য—চিড়া প্রভৃতি, বিরুদ্ধ দ্রব্য—ক্ষীর মংস্থাদি। এবং
বিইন্তী দ্রব্য—ছোলা প্রভৃতি, ইহারা ক্ষুঠরাপ্লিকে মন্দীভূত করে।

যথাকালে অধিক মাত্রায় আহার করিলে অথবা অসময়ে অধিক কিয়া অব্ল আহার কারলে, সেই আহারকে বিষমাশন কহে। অধিক অন্ন ভোজন কারলে আলশু, সামথ্য সত্ত্বেও অমুৎসাহ, শরীরের গুরুত্ব, উদরের স্তনীভাব ও গুড়গুড় শব্দ হইয়া থাকে। অব্ল অন্ন অর্থাৎ উপযুক্ত মাত্রা হইতে ন্যুনেতর অন্ন ভোজন হারা শরীরের ক্বশতা এবং বল হ্রাস পায়। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ ক্ষুধা উপন্থিত না হইলে ভোজন করিলে সামর্থ্য-বিহীন হয় এবং শিরোবেদনা, বিহুচিকা প্রভৃতি রোগ হইয়া থাকে। ভোজনের উপযুক্ত সময় অতীত করিয়া ভোজন করিলে জঠরায়ি বায়ু কর্ত্বক উপহত হইয়া ভুক্তদ্রব্য অতি কপ্টে পরিপাক করে, এবং পুনকার ভোজন করিতে অভিলাষ হয় না।

ভোজনকালে উদরগহ্বরের চারি অংশের ছই অংশ ভোজ্যন্তব্য দারা এবং এক অংশ জল দারা পূরণ করিবে। অবশিষ্ট এক অংশ বায়ু গ্রমনাগমনের জন্ত অপূর্ণ রাখিবে, এইরূপ্ধ ভোজন করিলে শীঘ্র পরিপাক হয়।

আহারীয় দ্রবাগত রস দ্বারা প্রথমতঃ রসনেক্তিয় তৃপ্ত হয়, কিন্তু পরে আর তক্রপ আন্ধাদ প্রাপ্ত হওরা থায় না। এ কারণ মধ্যে মধ্যে জলপান করিয়া জিহ্বা পোধন করিবে। অত্যন্ত জলপান দারা ভূক্ত দ্ব্যে পারিপাক হয় না এবং প্রকে-ন্থারে জলপান না করিবেও ভ্রুক্তদ্বর পরিপাক হওরায় প্রতিবন্ধকতা জন্ম। অতএব ভোজনের সময় জঠরায়ি
উদীপিত করিবার জন্ম পুনঃ পুনঃ অর পরিমাণে জলপান
করা কর্ত্তবা। ভোজনের প্রথমে জলপান করিলে শরীরের
কশতা এবং অগ্নিমান্য উপস্থিত হয়। ভোজনের
মধ্যে জলপান করিলে অগ্নি প্রদীপ্ত হয়, ভোজনের
নাস্তে জলপান করিলে শরীরের স্থলতা এবং কফ
বৃদ্ধি হইয়া থাকে। স্থতরাং ভোজনের মধ্যে জলপান
বিশেষ আবশ্রক। বাগ্ভটেও লিথিত আছে যে, ভোজনের
মধ্যে জলপান করিলে শরীর স্থল অথবা ক্বশ না হইয়া সম্ভাবে থাকে।

পিপাসিত ব্যক্তির ভোজন এবং ক্ষুধিত ব্যক্তির জলপান এই উভয়ই নিষিদ্ধ। যে হেতু তৃষ্ণাতুর ব্যক্তির ভোজন করিলে গুলা রোগ এবং ক্ষিত ব্যক্তি জলপান করিলে জলো-দর হইয়া থাকে।

কেহ কেহ এইরূপ প্রশ্ন করিয়া থাকেন যে, নীতিজ্ঞ ব্যক্তি-বাও আহারাত্তে হগ্ন পান করিয়া থাকেন, ইহা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ? কারণ ভোজনের কাল তিনভাগে বিভক্ত, তন্মধ্যে প্রথম ভাগ বায়ুর, দ্বিতীয় ভাগ পিত্তের, ও তৃতীয় ভাগ কফের প্রকোপ কাল। এইজন্ত ভোজন করিবার সময় তন্মনা হইয়। প্রথমতঃ মধুর রসযুক্ত দ্রবা, ভোজনের মধ্যে অমু ও লবণসংযুক্ত দ্রব্য এবং শেষে কটু তিক্তাদি ভোজন করিবার বিধি আছে। ভোজনের প্রথমাবস্থায় মধুররদ ভোজন করিলে ভুক্ত ব্যক্তির বায়ু ও পিত্ত প্রশমিত হয়। ভোজনের মধ্যাবস্থায় লবণরস-যুক্ত ও অমুরসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে অগ্নাশয় গত পাচকাশ্বি বৃদ্ধি হয় এবং ভোজনান্তে কটু, ভিক্ত এবং ক্ষায়-রসযুক্ত দ্রব্য ভোজন করিলে কফ নষ্ট হইয়া থাকে। এখন সংশয় এই যে, ভোজনান্ত সময় কফের প্রকোপ কাল, অত-এব কফের প্রকোপকালে কফবর্দ্ধক ছগ্ধ কিরূপে ভোজন সঙ্গত হইতে পারে ? ইহার মীমাংসা এইরূপ,—মানবগণ যে সমস্ত বিদাহী অন্ন-পানীয় দ্রব্য ভোজন করে, ভোজনাস্তে ত্ত্ব পান করিলে ঐ সকল দ্রব্যের দোষ প্রশমিত হয় এবং বন্ধপুরাণেও ক্থিত হইয়াছে যে, আহারান্তে ত্র্য় পান কর্ত্ব্যু, কিন্তু আহারতে কখন দ্বিপান করিবে না। লবণ, অমু, करे ও উष्णानि य नकन विनाशी ज्वा था अप्रा यात्र, व्याशांत्रारख ত্ত্ব পান ক্রিলে ঐ সকল দোষ অপহৃত হয়, এ কারণ ত্ত্বাস্ত-ভোজনই শাস্ত্রসঙ্গত। অতএব বৃদ্ধিতে হইবে যে. আহারের পর হ্শ্বভোজনজনিত বর্দ্ধিত কফ লবণ, অম্ল, কটু প্রভৃতি ভোজন-জনিত বর্দ্ধিত পিত্তকে বিনষ্ট করে; অতএব পিত বিনষ্ট হইলে কফ-বৃদ্ধিকারিত্ব শক্তির হ্রাস হয়। স্কুতরাং কফ বৰ্দ্ধিত হইতে পারে না। এ কারণ অগ্নিমান্দ্য প্রভৃতি ব্যাধি উৎপাদনেও অক্ষম হইয়া পড়ে, স্বতরাং ভোজনান্তে হগ্ধ ভোজন অবশ্বকর্ত্তব্য।

বান্ধণ ভোজন সম্পূর্ণ হইলে খড়িকা, গ্রহণপূর্বক আচমনে প্রবৃত্ত হইয়া দস্তান্তর্গত অল্লাদির কণা বাহির করিয়া আচমন করিবেন। দস্তসংলগ্ন পদার্থ দ্রীকৃত না হইলে মুখে অতিশন্ন তুর্গন্ধ হয়। অতএব অল্লে অল্লে দস্তসংলগ্ন প্রবৃত্ত বাহির করিবেন। যদি কোন পদার্থ অতিশন্ন দৃচরূপে দস্তে লগ্ন হইয়া থাকে, তাহা দস্তস্বরূপ জ্ঞান করিয়া বাহির করিবার চেষ্টা করিবেন না। আচমন শেষ হইলে জল দারা নেত্রদন্ন ধৃইয়া ফেলিবেন। ইহাতে দৃষ্টিগত তিমির বিনষ্ট হয়।

তৎপরে প্রতাহ ভূকার স্থপাক হওয়ার জন্ত এইরূপে আগন্ত্যাদি মহাত্মগণের নাম শ্বরণ করিবে। বথা—বিষ্ণু আত্মা, বিষ্ণু অর ও বিষ্ণু পরিপাক এই সত্যে আমার এই ভূক অর পরিপাক হউক। অগন্তি, অগ্নি ও বড়বানল ইহারা আমার ভূকার নিঃশেষে পরিপাক করুন এবং পরিপাকজনিত প্রথে স্থণী করিয়া আমার শরীর সর্বাদা নীরোগ ভাবে রাধুন।

অকারক, অগন্তা, বৈশানর, ত্র্যা এবং অখিনীকুমার প্রতাহ ভোজনাস্তে এই পঞ্জনকে শ্বরণ করিবে। কারণ ইহাদিগের শ্বরণে ভূক্ত দামগ্রী শীঘ্র পরিপাক হয় এবং ইহাদের নাম শ্বরণ করিয়া উদরে হাত বুলাইতে হইবে। ★ ভূক্ত মাত্রই নিদ্রা সেবন কর্ত্তব্য নহে। কারণ ভোজন করিয়া তংক্ষণাৎ নিদ্রিত হইলে তাহার জঠরাগ্নির মাল্যতা উপস্থিত হয়। ভোজনের পর তাম্ল-সেবনও বিশেষ উপকারক। (ভাবপ্রকাশ)

স্থৃতিতে লিখিত আছে, ভোজনের পর উপবেশন করিয়া বাম হস্ত দারা উদর মার্জন করিতে হইবে। মন্ত্র—

"ওঁ অগ্নিরাপ্যায়য়ত্বরং পার্থিবং পবনেরিতঃ। দত্তাবকাশো নভদা জরয়ত্বস্তু মে সুধম্॥

"ভুক্ত্বা চ সংশ্বরন্নিতামগস্ত্যাদীন্ স্থাবহান্।
 বিক্রায়া তথৈবায়ং পরিণামল্চ বৈ যথা ॥
 সতোন তেন মডুক্তং জীর্ঘুত্বমিদস্তথা ॥
 অগতিরগ্নির্বিভ্বানলল্চ ভুক্তং মমান্নং অরয়ড়শেষষ্।
 স্থাঞ্চ মে তৎপরিণামসম্ভবং বচ্ছেদরোগং মম চান্ত দেহে ॥
 অঙ্গারকমগন্তিক পাবকং স্থামিখিনো।
 পঞ্চৈতান্ সংশ্বরেন্নিতাং ভুক্তং তত্তাহ্ব জীর্ঘৃতি ॥
 ইত্যুচ্চার্য্য স্বহস্তেন পরিমার্জ্য তথোদরম্।
 অনায়াসপ্রদামীনি কুর্যাৎ কর্ম্মাণ্যতক্রিতঃ ॥" (ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বর্থ • )

এই মন্ত্র পাঠ করিরা পাদশত গমন করিবে, তৎপরে বাম-পার্মে কিঞ্চিৎকাল শর্ম করা আবশ্রক। তৎপরে তামূল-দেবন কর্ত্তব্য।

ভোজনের দোষে অগ্নিমান্য হইরা নানা প্রকার ব্যাধি হইরা থাকে। এইজন্ত শান্তে ভোজনের ত্রিবিধ দোষ অভিছিত হইরাছে, যথা— দৃষ্টবারক, অদৃষ্ট-বারক এবং দৃষ্টাদৃষ্ট-বারক। মংক্তভোজনের পর হ্র্মভোজন ইহা দৃষ্টবারক; স্থতিতে যাহা নিষিদ্ধ তাহা অদৃষ্টবারক এবং স্থতি ও আয়ুর্মেদ উভর্মতে যাহা নিষিদ্ধ, তাহা দৃষ্টাদৃষ্টবারক। এই ত্রিবিধ নিষিদ্ধ তার কথনই ভোজন করিবে না। এই ত্রিবিধ ভোজনদোষেই নানা প্রকার ব্যাধি হইরা থাকে। এইজন্ত ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাথা আবশুক। (আফ্রিকড্ব)

স্থাত ভোজন সহদে লিখিয়াছেন,—মধুররস অগ্রে, অন্ন ও লবণরস মধ্যে এবং পরিলেবে অবশিষ্ট রস সকল ভোজন করা বিধেয়। প্রথমে দাড়িম ফল, তৎপরে পানীয়, পশ্চাৎ ভক্ষা ভোজা গ্রহণ করিবে। কেহ কেহ ইছার বিপরীত বলিয়া থাকেন। তাঁছারা বলেন,—গাঢ় পদার্থ সকল অগ্রে ভোজন করা উচিত। ভোজনের প্রারম্ভে, মধ্যে বা শেষেই হউক, কলের মধ্যে স্বাস্থ্যকর দোষনাশক আমলক ফল ভোজন করাই প্রশস্ত। মৃণাল, বিষ, শালু, কন্দ, ইক্ষু প্রভৃতি আছারের পূর্বে ভোজন করিবে। আছারাবসানে এ সকল কথনই ভোজন করিবে না।

কুধার্ত্ত বাজি যথাকালে উচ্চ আসনে সমভাবে স্থথ উপবেশন করিয়া মাত্রাদি বিবেচনাপূর্বক আপন প্রকৃতির অকুগত মিগ্র, দ্রব,প্রধান, লঘু ও উষ্ণ দ্রব্য সকল সম্বর ভোজন করিবে। এই প্রকার অন্ন যথাকালে ভুক্ত হইলে তৃপ্তিকর হয়, এবং ভুক্তব্যক্তির পীড়াকর হয় না। লঘু দ্রব্য শীঘ্র পরিপাক হয়। সম্বর ভোজন করিলে ভুক্ত অন্ন সমকালেই পরিপাক হয়। দোষশৃত্ত প্রধান দ্রব্য সকল স্থপে স্থীর্ণ হয় এবং মাত্রাম্নারে

সেবিত অন ধাতুর সমতা বিধান করিয়া থাকে। বে সকল ঋতুতে রাত্রি অত্যন্ত দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে ঋতুদোষ খণ্ডনের উপযোগী ভোজনদ্রব্য সকল প্রাতঃকালে ভোজন করিবে। যে সকল ঋতুতে দিবা অতিশয় দীর্ঘ, সেই সকল ঋতুতে তৎকাল-বিহিত দ্রব্য দক্ষণ অপরায়ে ভোজন করা বিধেয়। যে দকল ঋতুতে দিবা রাত্রি দমান, দেইকালে অহোরাত্র সমান বিভাগ করিয়া ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে অর্থাৎ কুধা হইবার পূর্বে এবং অতীতকালে অর্থাৎ ভোজনের সময় গত হইলে কথনই ভোজন করিবে না; যথা সময়েই ভোজন করিবে। অর অধিক পরিমাণে ভোজন করিবে না। পরিমিত-রূপে ভোজন করিবে। অপ্রাপ্তকালে শরীর লঘু হয় না, স্থতরাং তৎকালে আহার করিলে নানা ব্যাধি জরে। এমন কি, মৃত্যু পর্যান্তও ঘটিতে পারে। অতীতকালে জঠরাগ্নি বায়ু দার। আচ্ছন্ন থাকে, স্থতরাং তৎকালে আহার করিলে ভুক্ত অন অতি কটে পরিপাক হয় ও দিতীয় বার ভোলনের ইচ্ছা থাকে না। অৱমাত্রায় ভোজন করিলে অসম্ভোষ জন্মে ও বলক্ষ হয়। অধিক্মাতায় ভোজন করিলে আলস্ত জন্মে. শরীরভার, আটোপ অর্থাৎ বায়ু জন্ম উদরাগ্মান এবং শরীর অবসন্ন হইদা পড়ে। অতএব দিবা ও রাত্রিকালের সময় ও দোষাদি বিভাগ করিয়া দোষবর্জিত গুণসম্পন্ন স্কুসংস্কৃত অন্ন ভোজন করাই বিধেয়।

নিঃসার, দোবযুক্ত, উচ্ছিষ্ট, পাষাণ, তৃণ বা লোষ্ট্রবিশিষ্ট, ছিন্ট (যে দ্রবা ভোজন করিতে প্রবৃত্তি হয় না), পর্যুষিত, স্বাহরসবিহীন ও হর্গরুকু অর ভোজন করিবে না। অধিক সিদ্ধ বা অয় সিদ্ধ অয় এবং অতিশয় উষ্ণ ও উপদশ্ধ অয় ভোজন নিষিদ্ধ। অয় শীতল হইলে পুনরায় সেই অয় গয়ম করিয়া ভোজন বিশেষ অনিষ্টজনক। ভোজনের মধ্যে মধ্যে ও ভোজনের পর জলপান বিধেয়।

ভোজন করিয়া ভোজনের শ্রম বিগত হওয়া পর্যান্ত রাজবং আসীন হইবে। তৎপরে শতপদ গমন করিয়া বামপার্শে শয়ন করিবে। তৃত্ব ব্যক্তি অভীপ্সিত শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রূদ ও গরু দেবন করিবেন, অপ্রিয় শব্দস্পর্শাদি সেবনে বা অভটি অনুগ্রহণে, অথবা ভোজনান্তে অতিশয় হাস্তকরণে বিম হয়; এইজন্ত উহা পরিত্যাগ করিবে। দ্রবপ্রধান অন্ন অর্থাৎ দ্রবদ্রব্য অধিক এবং অয়ভাগ অয়, ইহা ভোজন করিয়া শয়ন বা উপবেশন করিবে না। ভোজনের পরই অয়ি বা আতপদেবন, সন্তরণ বা বান বাহন দারা গমন করিবে না। একেবারে একটীমাত্র রূস অথবা একত্র সমস্ত রূদ ভোজন করিবে নাই। একবার ভোজন করিয়া অর্থির

দীপ্তি না হইলে পুনর্কার অন্ন গ্রহণ নিষিদ্ধ। ভুক্ত অন্ন বিদগ্ধ হইলে অর্থাৎ অন্নরস হইয়া গলা জ্বলিলে অগ্নিমান্য হয়। কঠিন দ্বা অথিক পরিমাণে আহার করিবে না। পিপ্তান ভোজন করিবে না, অথবা অল্পমাত্রায় ভোজন করিয়া দিশুণ জলপান করিবে, ইহাতে অনায়াসে জীর্ণ হইবে।

গুরুপাক দ্রব্য অর্দ্ধ পরিমাণে ভোজন করা হিতকর ও লবু দ্রব্য সম্পূর্ণ পরিমাণে ভোজন করা যাইতে পারে। সাতিশয় তরল দ্রবদ্রব্যের কোন পরিমাণই গুরুপাক হয় না।

পিণ্ডীকৃত বা অসম্যক্রপে ক্লিয় হইলে অর বিদগ্ধ হয়।
অথবা পরিপাককালে অরবাহিপথে (যে পথ দারা জঠর
মধ্যে অর প্রবেশ করে) পিত্ত থাকিলে অথবা অন্ত কোন
বিদাহী অর ভোজন করিলে অরবিদগ্ধ হয়। শুক্র, বিদগ্ধ
ও বিষ্টন্তী অর দারা অগ্নি নাশ হয়। অপক, বিদগ্ধ ও বিষ্টন্ত
অয়; বাত, পিত্ত এবং শ্লেম্মার সংযোগে অজীর্ণ রোগ জন্ম।
অতিশয় জল পান করিলে, অকালে ভোজন করিলে, মলমৃত্রের বেগধারণ করিলে, সময়ে নিদ্রা না মাইলে, লঘু ও
স্বাভাবিক ভক্ষা অয় যথাকালে ভোজন করিলেও পরিপাক
হয় না।

হিতাহিত বিবেচনা করিয়া যে ভোজন করা যায়, তাহাকে সমশন কহে। অধিক হউক বা অল্ল হউক, অকালে আহার করিলেই বিষমাশন ও ভুক্তদ্রব্য পরিপাক না হইতে হইতেই ভোজন করিলে অধ্যশন কহে। সমশন, বিষমাশন ও অধ্যশন এই তিনটা অহিতাচার দারা জীবন ক্ষয় হয়, অথবা নানাপ্রকার পীড়া জন্মে। অল্ল বিদগ্ধ হইলে শীতল জল দারা পরিপাক হয়। শীতলতা দারা পিত্তনাশ হয় এবং অল্ল ঈষৎ ক্লিল্ল হইয়া অধ্যোভাগে গমন করে। ভোজনমাত্রে হদয়, কঠ ও গলদেশ জলিতে থাকিলে ডাক্ষা ও হরিতকী, অথবা মধু ও হরিতকী লেহনে বিশেষ উপকার হয়। (সুক্রুত)

ভোজন জন্ম অজীর্ণ হইলে অজীর্ণ রোগাধিকারোক্ত নিম্নান্ত্রনারে ঔষধ সেবন বিধেয়। [অজীর্ণ দেখ] শাস্ত্রে ভোজন সম্বন্ধে বিশেষ বাঁধাবাঁধি আছে, কারণ একমাত্র ভোজন দারাই মানবের প্রকৃতি পর্যান্তও পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে। বিষ্ণুপুরাণে ভোজনের বিষয় লিখিত আছে,—

> "স্নাতো যথাবৎ কৃত্বা চ দেবর্ষিপিতৃতর্পণম্। প্রশস্তরত্বপাণিস্ত ভুঞ্জীত প্রয়বতো গৃহী॥"

ান লোক কৰে বিশ্বস্থান (বিষ্ণুপুৱাণ ৩১১)।

গৃহস্থ সানের পর যথাবিধানে দেবর্ষি ও পিতৃতর্পণ করিয়া

হত্তে রত্নাস্কায়ক ধারণপূর্বক ভোজন করিবে ৷ প্রথমে

অতিথি, বান্ধণ, শুরু ও আপ্রিত ব্যক্তিদিগকে ভোজন করাইয়া পরে ভোজন করা কর্ত্তব্য। ভোজনের সময় আর্দ্র-পাণি ও আর্দ্রপাদ হইয়া পূর্ব্ব বা উত্তরমূথে ভোজন করিবে। ভোজনকালে একবন্ধ ধারণ ও বিদিল্পখ বা অভ্যমনা হওয়া উচিত নহে। অন্ন প্রোক্ষণোদক দারা প্রোক্ষিত করিবে। कुरिमर वाक्तित जानीक जन्न, याश कर्मया वा जमस्कृत, তাহা ভোজন করা নিষিদ্ধ। অনের কিয়দংশ শিষ্য ও ক্ষুধিত ব্যক্তিদিগকে দান করিয়া বিশস্ত ও বিশুদ্ধপাত্তে আহার করিবে। কার্চময় ত্রিপদাদির উপরিস্থিত পাত্রে, অযোগ্য-স্থানে, অতি সন্ধীর্ণ স্থানে বা অসময়ে ভোজন করিবে না। অন্নের অগ্রভাগ অগ্নিকে প্রদান না করিয়া ভোজন করা উচিত নহে। ফল, মাংস ও শাক শুক হইলে অভোজ্য। প্রাুষিত অন্ন ভোজন নিষিদ্ধ। বদরিকা-বিকার এবং গুড়-পক দ্রব্য শুষ্ক হইলে ভোজন করিবে না। বিরেকী ব্যক্তি মধু, অমু, দধি, ত্বত ও শক্ত ভিন্ন আর কোন দ্রব্য নিঃশেষ-রূপে ভক্ষণ করিবে না। তন্মনা হইয়া ভোজন করিতে হয়। প্রথমে কট তিজাদি মধ্যে লব্ণ ও অম, শেষে মধুর রস আহার করিবে। যে ব্যক্তি প্রথমে দ্রবদ্রব্য ও মধ্যে কঠিন আহার করিয়া শেষে আবার ডবজব্য আহার করে, তাহার वन ও আরোগ্য নষ্ট হয় না। এই প্রকার নিয়মে অনিষিদ্ধ অন্ন ভোজন করিবে। প্রাণাদি পঞ্চবাযুর তৃপ্তির জন্ম আহার-সময় বাগ্যত থাকিতে হয়। ভোজ্য অন্নের নিন্দা করা বিধেয় নহে। ভোজনারস্ত সময়ে মহামৌনী ও হুস্কারাদি বর্জ্জিত হইয়া পঞ্চ গ্রাস ভক্ষণ করিবে। ভোজনান্তে আচমন করিয়া পূর্ব্ব বা উত্তর মুথে যথাবিধানে মূলদেশ পর্যান্ত হস্তদ্বয় প্রকালন করিয়া পুনরায় আচমুন করিবে। ১৯০০ ১৯৫১ ১ ১৯৯১ ১১৯

ভোজনের পর আসন পরিগ্রহ করিয়া প্রার্থনা করিবে
যে, বায়ু কর্তৃক পরিবর্জিত অগ্নি, আকাশ কর্তৃক দত্তাবকাশ
মদীয় অন্নকে জীর্ণ করুন্। পরে সেই জীর্ণ অন্ন হইতে
আমার শরীরস্থিত পার্থিব ধাতুসকল পরিপুষ্ট হইয়া আমার
স্থে বর্জিত হউক। এই অন্ন প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও
ও বানে এই পঞ্চপ্রাণের পুষ্টিকর হইয়া আমার স্বাস্থ্যলাভ
হইবে।

গৃহস্থ প্রতিদিন স্বেচ্ছান্ত্রসারে অর লইয়৷ পবিত্র ভূমিতে অশেষ প্রাণীকে প্রদান করিয়া,এইরপ চিন্তা করিবেন,—দেব, মন্ত্র্যা, পশু, পশ্লী, সিদ্ধ, যক্ষা, উরগা, দৈত্যা, প্রেত, পিশাচ ও তর্বগণ ও অন্তান্ত বে সকল জীব মদ্দত্ত আর ইচ্ছা করেন; তাহারা এবং পিপীলিকা,কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি বাহারা কর্মবন্ধনে আবদ্ধ ও বুভৃক্ষিত আছে, আমি তাহাদের জন্ত এই অর

প্রদান করিতেছি; ইহাতে সকলেই পরিতৃপ্ত ও স্থা হউন।
বাঁহাদের মাতা, পিতা বা বন্ধু নাই ও অন্ধ প্রস্তুত করিবার
নাধ্য নাই এবং অন্ধও নাই, আমি তাঁহাদের তৃথির জন্ত
পৃথিবীতে এই অন্ধ প্রদান করিতেছি, তাঁহারা এই অন্ধে
তৃপ্তি ও হর্ষলাভ করুন। নিথিল জীব, এই অন্ধ এবং আমি,
সকলই বিষ্ণুস্বরূপ; কারণ বিষ্ণুব্যতিরিক্ত আর কিছুই নাই।
আমি সমুদার জীবস্বরূপ, স্কতরাং আমি সমুদ্র প্রাণিবর্গের
ভৃথির জন্ত অন্ধ প্রদান করিলাম। চতুর্দশ প্রকার প্রাণীর
অন্তর্গত সকল প্রাণীকে তৃথির জন্ত অন্ধ প্রদান করিলাম।
এক্ষণে তাঁহারা সকলেই সম্বোধ লাভ করুন। গৃহস্থ এইরূপ
মন্ত্র পাঠ করিয়া প্রদানহকারে ভূতগণের উপকারের নিমিত্ত
পৃথিবীতে অন্ধ দিবেন। কারণ গৃহস্থই সকলের আশ্রম।
অনন্তর কুকুর, চণ্ডাল, বিহঙ্গ এবং পতিত ও যে সকল অপাত্র
মন্ত্র্যা আছে, তাহাদের তৃথির জন্তও ভূমিতে অন্ধ দেওয়া
আবশ্রক।\*

এই সকল কার্য্যের পর গৃহস্থ ভোজন করিবেন।
(বিষ্ণুপ্ ৩)১ অ॰) প্রায় সকল পুরাণেই অল্প বিস্তর
ভোজনের বিধি, নিষেধ ও ব্যবস্থা সকল দেখিতে পাওয়া যায়,
বাহলাভয়ে তাহা লিখিত হইল না।

ভোজনে নিষেধ— তিন্তু স্বতভোজনম্।
তথ্য চ লবণং দথাৎ সভো গোমাংসভক্ষণম্ ॥
যঃ শৃদ্রেণ সমাস্থতো ভোজনং কুকতে দিজঃ।
ক্ষরাপশ্চ স বিজ্ঞেয়ঃ সর্বধর্মবহিদ্ধতঃ ॥
স্নানং রজকতীর্থেষ্ব ভোজনং গণিকালয়ে।
শ্বনং পূর্বপাদে চ ব্রহ্মহত্যা দিনে দিনে ॥" (কর্মলোচন)
তাম্রপাত্রে হ্রপান, উচ্ছিট্টে স্বতভোজন এবং হ্রে
লবণ ভোজন করিলে গোমাংসভক্ষণতুল্য পাতক হয়। যে
ব্রাহ্মণ শুদ্র কর্তৃক আহুত হইয়া ভোজন করেন, সে স্ক্রাপান-

\* "দেবা মনুষ্যাঃ পশবো বয়াংসি সিদ্ধাঃ স্যক্ষোরগদৈত্যসভ্যাঃ।
প্রেতাঃ পিশাচান্তরবঃ সমন্তাঃ যে চাল্লমিচ্ছন্তি ময়া প্রদত্তম্ ॥
পিপীলিকাঃ কটিপতঙ্গকাদ্যা বুভূক্ষিতাঃ কর্মানিবন্ধবন্ধাঃ।
প্রমান্ত তে ভৃপ্তিমিদং ময়ালং তেভাো বিস্টঃ স্থবিনো ভবন্ত ॥
যেষাং ন মাতা ন পিতা ন বন্ধুনৈ বাস্তমিদ্ধিন তথালমন্তি।
তত্তপ্তরেহল্লং ভূবি দত্তমেতৎ প্রমান্ত ভৃপ্তিং মুদিতা ভবন্ত ॥
ভূতানি সর্বাণি তথালমেতদহঞ্চ বিঞ্ন যতোহস্তদন্তি।
তত্মাদহং ভূতনিকায় ভূতমলং প্রস্কামি ভবাল তেবাম্ ॥"

কারীর ভার সকল ধর্মে বহিদ্ধত হইরা থাকে, রজকতীর্থে সান, গণিকালয়ে ভোজন এবং পূর্ব্বপাদে শরন করে, তাহার প্রতিদিনে ব্রহ্মহত্যার পাতক হয়। [ অরপ্রাশন শব্দ দেখ।] ভোজন আবার সান্ত্রিক, রাজসিক ও তামসিক ভেদে তিবিধ।

সান্ত্ৰিক ভোজন।—আয়ু, দন্ধ, বল, আরোগ্যা, উৎসাহ, মথ ও প্রীতি যে আহারে বদ্ধিত হয় এবং রস ও মেহযুক্ত, দীর্ঘকালস্থায়ী ও মনোহর ভোজনই সান্ত্ৰিক ভোজন।

রাজসিক ভোজন।—অতি কটু, অতি অস্ত্র, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতিতীক্ষ ও অতিশয় বিদাহী এবং রোগ ও শোকপ্রদ যে ভোজন, তাহাই রাজসিক।

তামদিক ভোজন।—যাহা প্রস্তত হইবার পর এক প্রহর কাল গত হইয়াছে, গতরস, পৃতিগন্ধ, পর্যুষিত, উচ্ছিষ্ট এবং অপবিত্র ভোজনই তামদ ভোজন। এই তিন প্রকার ভোজনই যথাক্রমে সান্ত্রিক, রাজদিক ও তামদিক লোকের প্রিয়।\*

সাধিক-প্রকৃতির লোকও তামস ভোজন করিতে করিতে করেতে ক্রমে তামসিক-প্রকৃতি হইয়া পড়ে, এইজন্ম বাঁহারা ইহ ও পরলোকে কল্যাণকামনা করেন, তাঁহারা ভোজনের প্রতিবিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। ভগবান মন্তুও বলিয়াছেন—

"वानजामन्नामाक मृजार्विथान् किपाःमि ।"

আলম্ভ ও অন্নদোষেই অকালমূত্য ঘটিয়া থাকে। এই জন্ম প্রত্যেক বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিরই ভোজনের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা আবশ্যক।

ভোজনকাল (পুং) ভোজনস্ত কালঃ। ভোজন-সময়। ভোজনগর (ক্লী) ভোজস্ত নগরং। ভোজদেশস্থিত নগর, ধারাপুর, ভোজপুরাদিরও এই অর্থ।

ভোজনত্যাগ (পুং) ভোজনস্থ ত্যাগঃ ৬তং। ভোজনপরি-ত্যাগ, ভোজন ছাড়িয়া উঠা। এক পঙ্ক্তিতে ভোজন করিতে বসিলে তাহাদের মধ্যে যদি কেহ উঠিয়া যায়, তাহা হইলে সেই পঙ্ক্তিস্থ অপর যে সকল লোক ভোজন করিতে-ছিল, তাহাদের ভোজন ত্যাগ করাই বিধেয়। (স্বৃতি)

ভোজনপাত্র (ক্লা) ভোজনস্থ পাত্রং। ভক্ষ্যদ্রব্যাধার। যে পাত্রে ভোজন করিতে হয়। [ভোজন দেখ]

"আয়ুংসন্থবলারোগ্যস্থপ্রীতিবিবর্ধনাঃ।
 রস্তাঃ ম্রিধাং দ্বিরা হল্যা আহারাঃ সাদ্ধিকপ্রিয়াঃ॥
 কটুয়লবণাত্যুঞ্চতীক্রকক্ষবিদাহিনঃ।
 আহারা রাজসন্তেপ্তা হুংখশোকাময়প্রদাঃ॥
 যাত্যামং গতরসং পুতিপর্যুবিতঞ্চ বৎ।
 উচ্ছিস্টমপি চামেধ্যং ভোজনং ভামসপ্রিয়ম্॥" (শ্রীমন্তগ্রক্ষীতা ১৭ অ॰)

ভোজনভাও (ক্নী) ভোজনত ভাওং। সংভোজনের ভাও, ভোজনগাত । সংক্রমান সংক্রমান ক্রমান লগতে ক্রমান

ভোজনব্রেন্দ্র (পুং) কাশীরের জনৈক রাজা। (রাজভর• গাবংক) ২ ভোজরাজা।

ভোজনবৃত্তি (স্ত্রী) > ভোজন-ব্যবসা। ২ খাছ।

ভোজনবেলা (স্ত্রী) ভোজনস্ত বেলা। ভোজনের বেলা, ভোজনকাল। স্থান স্থান স্থান ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা ক্ষা

ভোজনব্যপ্র (পুং) ভোজনে ব্যগ্রঃ। ভোজনবিষয়ে ব্যগ্র, থাবার জন্ম ব্যক্তিব্যস্ত।

ভোজনাবিকার (পুং) তেজনে অধিকার:। ভোজন-বিষয়ে অধিকার।

Cडा अनानन्म, बटेक्डिपर्श्गिकात्रहिता।

ভোজনীয় ( ত্রি ) ভুজ্-জনীয়র। ভোজনযোগ্য।

ভোজনুপতি (পুং) ভোজদেব। [ভোজরাজ দেখ।]

ভোজপতি (পুং) ভোজানাং ভোজবংশীয়ানাং পতিঃ। ১কংস-রাজ। (ভাগ • ১৯৪৯১৭) ২ ভোজরাজ, ভোজদেশাধিপতি। ভোজপত্র (ছিন্দি) ভূর্জপত্রের অপত্রংশ।

ভোজপুত্ৰী ( স্ত্ৰী ) ভোজস্থ পুত্ৰী ৬৩ং। ভোজহৃহিতা।

ভোজপুর ( ফ্রী ) ভোজস্থ ভোজরাজন্ত প্রম্। স্বনামখ্যাত দেশ, ভোজরাজার নগর।

"आधितज्न ट्लांकशूरत मर्किमञ्जूतदेतः।

हरतरतवाशास्त्र मवरणा मृनः ८७ नचीत्राःमः॥" (विनश्चमूथमः ७न)

২ প্রাচীন মগধের অন্তর্গত দেশভেদ। প্রবাদ, জরাসন্ধ-রাজধানী রাজগৃহে আগমনকালে প্রীক্ষণ এথানে পদার্পণ করিরাছিলেন। এথানকার অধিবাসিগণের ভাষা ভোজপুরী নামে খ্যাত, উহা মাগধী প্রাকৃত হইতে স্বতন্ত্র।

ভোজপুর, উঃ পঃ প্রদেশের মোরাদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অকা ১৮°৫৭ জঃ এবং জাঘি । ৭৮°৫২ পূঃ, মোরাদাবাদ নগর হইতে ৪ জোশ উত্তরে অবস্থিত।

ভোজপুর, বাঙ্গালার শাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষা • ২৫°৩৫ ৮″ উঃ এবং দ্রাঘি • ৮৪°৯ ৪৮″ পৃঃ।

ভোজপুর, বোধাই প্রেদিডেন্সীর নাসিক জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এখানকার গিরিহর্গে খণ্ডোবার গুহা-মন্দির বিভাষান আছে।

ভোজপুরী (স্ত্রী) > ভোজরাজার রাজধানী। ২ বেহার প্রদেশের ভোজপুর নগরবাসীর ভাষা। ৩ ভোজপুরনগরবাসী লোক। ইহারা বলিষ্ঠ ও কুস্তিগীর বলিয়া সাধারণে প্রসিদ্ধ। আমাদের দেশে এখনও ভোজপুরী পালোয়ানের সমাদর দেখা যায়। ভোজায়িত (জি) ভূজ্-ণিচ্ কর্ত্তরি ভূচ্। ভোজনকার্মিতা, যিনি ভোজন করান। ভিন্ন বুলি ক্রিন্তি ক্রিন্ত্রন

> "কৰ্ত্তা চ দেহী ভোক্তা চ আত্মা ভোজয়িতা সদা। ভোগো বিভবভেদশ্চ নিষ্কৃতিমুক্তিরেব চ ॥"

( ব্রহ্মবৈবর্ত্তপু৽ প্রকৃতিখ৽ ২৩ অ৽ )

ভোজয়িতব্য (ত্রি) ভূজ্-ণিচ্-তব্য। ভোজন করাইবার বোগ্য,—গাঁহাকে ভোজন করান যাইতে পারে।

ভোজরাজ, কান্তকুজের একজন পরাক্রান্ত রাজা। মহারাজাধিরাজ রামভদ্রদেবের পুত্র। এক সময়ে উত্তরভারতের অধিকাংশ এই অধিরাজের অধিকারভুক্ত হইয়াছিল। রাজ্যতরক্ষিণী হইতে জানা যায় যে, ইনি এক সময় কাশ্মীর পর্যান্ত অধিকার করিয়াছিলেন। পেহেবা, গোয়ালিয়র ও কেওগড়ের শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, ইনি ৮৬২২৮৮৩ খুইাকে রাজ্য করিতেছিলেন। ইহার বিহৃদ আদিবরাহ। এই নামেই 'আদিবরাহদ্রশ্ব' নামক মুদ্রা প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা সীয়্বতাপির শিলালিপি হইতে জানা যায়। ইহার পুত্র ও উত্তরাধিকারী মহারাজাধিরাজ মহেক্রপাল।

ভোজরাজ, মালবের পরমারবংশীর বিদ্বজ্জনবন্দিত স্থাসিদ্ধ রাজা, ধারাধীশ্বর নামে বিখ্যাত। কীর্ত্তিকৌমুদী, স্কৃত-সংকীর্ত্তন, মেরুতুকের প্রবন্ধচিস্তামণি ও বল্লালপণ্ডিতের ভোজপ্রবন্ধে বিভোৎসাহী ভোজরাজের কথঞ্চিৎ পরিচর পাওরা যায়।

তোজপ্রবন্ধে লিখিত আছে,—ধারানায়ী নগরীতে সিন্ধুল নামে রাজা ও সাবিত্রী নামে তাঁহার মহিষী থাকিতেন। তাঁহাদের বৃদ্ধ বয়সে তোজ নামে এক পুত্র জন্ম গ্রহণ করেন। তোজের যখন বয়স পঞ্চবর্ষ, সেই সময়ে রৃদ্ধ রাজের মরণকাল উপস্থিত। রাজা কাহাকে রাজ্যভার অর্পণ করেন ? শিশু ভোজকে দিবেন কি সহোদর মুঞ্জকে দিয়া যাইবেন ? শেষে স্থির করিলেন, মুঞ্জকেই রাজ্যভার দেওয়া কর্ত্বর্য, নচেৎ মুঞ্জ রাজ্যলোভে ভোজকে মারিয়া ফেলিবে। স্থৃতরাং তাহারই হত্তে রাজ্যভার ও বালক ভোজের রক্ষাভার অর্পণ করিয়া রুদ্ধরাজা ইছলোক পরিত্যাগ করিলেন।

উক্ত ভোজপ্রবন্ধে মূঞ্জ ধারাধিপ দিন্ধলের কনিষ্ঠ স্হোদররূপে বর্ণিত হইয়াছেন। কিন্তু পদ্মগুপ্রের নবসাহসাক্ষচরিতে লিখিত আছে,—মূঞ্জ-বাক্পতি দিন্ধরাজের জ্যেষ্ঠ স্হোদর, তাঁহার মৃত্যু হইলে দিন্ধুরাজ রাজ্যলাভ করেন। ধ্রুই উভয়ের

(নবসাহসাক্ষচরিত ১।৭)

 <sup>&</sup>quot;দিবং যিবাহর্মস বাচি মুদ্রামদন্ত বাং বাক্পতিরাজদেবঃ।
 তদ্যানুজন্মা কবিবাবন্ধন্য ভিনন্তি তাং সম্প্রতি দিয়ুরাজঃ॥"

সভাতেই পদ্মগুপ্ত রাজকবিরূপে মহাসম্মানিত হইয়াছিলেন। এরপ স্থলে পদ্মগুপ্তের উক্তিই প্রকৃত বলিয়া গ্রহণ করিলাম।

উদেপুরপ্রশন্তি, নাগপুরপ্রশন্তি, ভোজের তামশাসন ও নবসাহসাক্ষচরিতে সিন্ধুরাজ নাম থাকিলেও ভোজপ্রবন্ধ, প্রবিদ্ধতিষ্ঠামণি প্রভৃতি গ্রন্থে 'সিন্ধুল' নামই দৃষ্ট হয়। ইহার নবসাহসাক্ষ ও কুমারনারায়ণ এই ছইটী বিরুদ ছিল, তাহা পদ্ম-গুপ্তের নবসাহসাক্ষ্যরিত পাঠে জানিতে পারি।

**भ्यापार कार्य क्रिकामिक्स क्रिकामिक क्रिकामि** অবাধ্য ছিলেন, সেজগু তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাত। মুঞ্জ-বাক্পতি সর্ব্যদাই তাঁহাকে শাসন করিতেন। এক সময় মুঞ্জ কনির্চের ত্রব্যবহারে অতান্ত বিরক্ত হইয়া তাঁহাকে নির্বাসিত করেন। তিনি গুজরাতে আদিয়া কাদহদের \* নিকট বাদ করিতে থাকেন। কিছুদিন পরে মালবে ফিরিয়া আসিলেন, বাকপতি-রাজও এবার সাদরে ভাতাকে গ্রহণ করিলেন। কিন্ত কথায় বলে, সভাব যায় না ম'লে। এত করিয়াও তাঁহার কুপ্রবৃত্তি দুর হইল না। তাঁহার চকু উৎপাটিত হইল ও তিনি কাষ্ঠপিঞ্জরে আবদ্ধ হইলেন। এই বন্দিত্বকালে ভোজের জন্ম হয়। একদিন দৈবজ্ঞ বলিয়াছিল যে, ভোজ বড় হইয়া রাজ্য গ্রাস করিবেন। সে কথা শুনিয়া মুঞ্জ চিস্তিত হইলেন ও অবিলয়ে ভোজের শিরশ্ছেদের আদেশ করিলেন। তথন ভোজ একটু বড় হইয়াছেন, লেখা পড়া শিথিয়াছেন। রাজাদেশ প্রতিপালিত হইবার পূর্বেই ভোজ মুঞ্জরাজের নিকট একটা শ্লোক লিথিয়া পাঠাইলেন। শ্লোক পাঠ করিরা মুঞ্জের মত ফিরিল। এখন ভোজ 'যুবরাজ' পদে অভিষিক্ত হইলেন।

ভোজপ্রবন্ধে একটু পৃথক্ভাবে উক্ত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, ভাহা এইরপ—

মুঞ্জ রাজা হইলেন বটে, কিন্তু তাঁহার ছশ্চিন্তা দিন দিন বাজিতে লাগিল। যদি রাজলন্ধী শেষে ভোজকেই বরণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার বাঁচিয়া স্থুথ কি ? অনেক ভাবিয়া শেষে তিনি বঙ্গালদেশের অধিপতি বৎসরাজকে আনিবার জন্ত নিজ অঙ্গরক্ষককে পাঠাইয়া দিলেন। মহাবল বৎসরাজ ধারারাজ সমীপে উপস্থিত হইলেন। অনেক পরামর্শ হইল। ধারাধিপের প্রিয়চিকীর্ধার জন্ত বৎসরাজই ভোজবিনাশের ভার লইলেন। তিনি পাঠাগার হইতে ভোজকে মহামারার মন্দিরে আনিলেন। এখানে দেবীসমক্ষে ভোজকে বলি দিবার কথা। এখানে ভোজ ছইটী বটপত্র তুলিয়া লইলেন,

একখানি ছুরি লইয়া নিজ জ্জ্মা ভেদ করিলেন, রক্ত বাহির হইল, সেই রক্ত দারা বটপত্রে লিখিয়া বংসরাজের হস্তে দিয়া বলিলেন, 'মহাভাগ। এই পত্রথানি রাজাকে দিবেন।' এই বলিয়া ভোজ প্রাণত্যাগের জন্ম প্রস্তুত হইলেন। প্রাণ-পরিত্যাগদময়ে তাঁহার মুথজ্যোতিঃ দেখিয়া বংসরাজের অমুজ জ্যেষ্ঠকে কহিলেন, 'ভাই! একমাত্র ধর্মই মরিবার পর সঙ্গে যায়, আর কিছুই যায় না। পিতাই বল, মাতাই বল, পুত্ৰই বল, ভাৰ্য্যাই বল, এখানে কিছুই থাকে না, কেবল ধর্মহি থাকে। তোমার হানর বজের সমান, দেখ, মৃত্যু জাতি, বয়স ও রূপ সকলই হরণ করে জানিয়াও কি তোমার ত্রাস হইতেছে না। কনিষ্ঠের এই কথা শুনিয়া বৎসরাজের বৈরাগ্য উপস্থিত হইল, তিনি আর ভোজের মস্তকে থজা-ঘাত করিতে পারিলেন না। বরং সসন্মানে ভোজকে নিজ वामज्वरम आनिशा नुकारेश त्राथितन এवः भिन्नी वाता ভোজের মুথসদৃশ অবিকল একটা মুণ্ড প্রস্তুত করাইয়া রক্ত মাথাইয়া মুঞ্জরাজের নিকট উপস্থিত করিলেন। ভ্রাতৃষ্পুত্রের মুগু দেখিয়া রাজার মন কাঁদিয়া উঠিল। তিনি বৎস-রাজকে জিজাসা করিলেন, বল বংসরাজ। বংস থড়ুগাঘাতের পুর্বেতোমায় কি বলিয়াছিল ? বংসরাজ কহিলেন, কুমার किছ् रे वरनन नारे, এই পত্রথানি মাত্র আপনাকে দিয়াছেন। मुझ পত नहेमा शृह मर्सा शिया मीशात्नारक स्मेह भजशानि পাঠ করিলেন.—

"মান্ধাতেতি স মহীপতিঃ কৃত্যুগেহলন্ধারভূতো গতঃ সেতুর্যেন মহোদধৌ বিরচিতঃ কাসৌ দশাস্থাস্তকঃ। অস্তে চাপি যুধিষ্ঠিরপ্রভৃতয়ো যাবদ্ভবান্ ভূপতে! নৈকেনাপি সমং গতা বস্তুমতী মস্তে দ্বা যাস্ততি ॥"

পত্রমর্থ অবগত হইয়া মুঞ্জরাজ মৃচ্ছিত হইয়া পড়িলেন, সংজ্ঞালাভের পর তিনি ভোজের জন্ম কতই বিলাপ করিলেন। সিন্ধরাজের আদেশ তাঁহার মনে পড়িতে লাগিল। তিনি অস্থির হইয়া পড়িলেন, অবশেষে প্রাণত্যাগে ক্তসংকল্প হইলেন। রাজ্যময় হাহারব পড়িয়া গেল। পরদিন রাজা সভায় আসিলেন। আজই তিনি জীবন বিসর্জন করিবেন, স্থির করিয়াছেন। অকস্মাৎ একজন কাপালিক সভায় উপস্থিত! কাপালিক রাজাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহারাজ! কোন চিস্তা নাই। তোমার লাতুপুত্র মরিবে না, আমি তাহাকে বাঁচাইয়া আনিতেছি।' কাপালিকের আদেশমত শ্রশানে নানা হোমদ্রব্য প্রেরিত হইল। যথাসময়ে কাপালিক ভোজকে লইয়া রাজসভায় আসিল। বাস্তবিকই এ সকল বৎসরাজের কৌশল মাত্র। জীবিত কুমারকে লইয়া

<sup>\*</sup> ইহার বর্ত্তমান নাম কাসিক্র পালড়ী, আন্ধানাদের নিকট অবস্থিত। Ras-mala, p. 64I.

মুঞ্জ আনন্দাশ্র বিসর্জন করিলেন। বৃদ্ধ মুঞ্জ আর সিংহাসনে বসিলেন না, ভোজকে রাজ্যভার দিয়া সন্ত্রীক বনগমন করিলেন। (ভোজপ্রবদ্ধ)

প্রবন্ধসমূহে মুঞ্জের পরই তাঁহার ত্রাতৃপুত্র ভোজের রাজ্যগ্রহণের কথা থাকিলেও ইহা প্রকৃত বা সন্তবপর বলিয়া বোধ
হণ্দনা। কারণ পদ্মগুপ্তের নবসাহসাস্কচরিতে যে সকল সামিরিক
ঘটনার উল্লেখ আছে, প্রবন্ধে তাহার বিপরীত। পূর্বেই বলিরাছি, কবি পদ্মগুপ্ত মুঞ্জ-বাক্পতি ও তাঁহার অন্তর্জ সিন্ধুরাজের
সভা উজ্জল করিয়াছিলেন। এই কবি লিথিয়াছেন, বাক্পতি
পৃথিবীতার সিন্ধুরাজের বাহুতে হাস্ত করিয়া অম্বিকাপুরে
গমন করিয়াছিলেন। (১৯৯৮) সিন্ধুরাজ কোশলাধিপ,
বাগড়, লাট ও মুরলদিগকে জয় করিয়াছিলেন। (১০১৪-২০)
এতরাতীত তিনি নর্ম্মনার ৫৫ গব্যুতি দ্রে অবস্থিত রত্নবতা
নামক স্থানে বজাঙ্কুশকে বধ করিয়া স্বর্ণপদ্মসহ নাগরাজক্তা
শশিপ্রতাকে লাভ করিয়াছিলেন। উদ্দেপুরপ্রশন্তিতেও
ব্রিতি রহিয়াছে যে, সিন্ধুরাজ হুণরাজকে প্রাজ্য করিয়াছিলেন।

সিন্ধ্রাজের অগ্রজ মুঞ্জ-বাক্পতির ফির্মণে মৃত্যু হইল ও কোন সময় সিন্ধাজ রাজা হইলেন, দে কথা পদ্মগুপ্ত কর্তৃক অথবা কোন প্রশন্তিতে বর্ণিত হয় নাই। মেরুতৃঙ্গ লিখিয়াছেন যে, প্রধান অগাত্য কলাদিত্যের পরামর্শে বাক-পতিরাজ তৈলপের রাজ্যজয়ার্থ যুদ্ধযাত্রা করেন। গোদাবরী উত্তীর্ণ হইয়া তৈলপের রাজ্যসীমায় উপস্থিত হইলে তিনি তৈলপের হত্তে পরাজিত ও কদী হন। বহুদিন কারাবাদের পর তিমি প্লায়নের চেষ্টা করিলে গত ও নিহত হন। চালুক্যরাজ ২ম ভৈলপের শিলালিপিতেও মুঞ্জ-বাকপতির পরাজয়কথা বিঘোষিত হইয়াছে। অমিতগতির শুভাসিতরত্ব-সন্দোহগ্রন্থের উপসংহারে লিখিত আছে, ১০৫০ বিক্রমসংঘতে ( = ৯৯৩-৯৪ খৃষ্টাব্দে) মুঞ্জের রাজত্বকালে উক্ত গ্রন্থ রচিত হয়। এদিকে চালুকাবংশপরিচয় হইতে জানা যায় যে, ২য় टिनिश २०० मनास्म (२०१-२৮ श्रुष्टीस्म) इंडरनाक পরিত্যাগ করেম। এরপ স্থলে ১৯৫ হইতে ১৯৭ খুপ্তাব্দের মধ্যে মুঞ্জ-বাক্পতির নিধন ও সিন্ধুরাজের দিংহাসনারোহণ-কাল অষ্ধান্তিত হইতে পারে।

সিন্ধুরাজের পরাক্রম ও বছস্থান জয়ের বিবরণ পাঠ করিলে, অন্ততঃ ৭৮ বর্ষকাল তাঁহার রাজত্ব চলিন্ধাছিল বলা যাইতে পারে।

কবিবর পদ্মগুপ্ত সিদ্ধরাজের পরাক্রম ও রাজ্যসমৃদ্ধির যথেষ্ট পরিচয় দিলেও তৎপুত্র ভোজরাজের নামটী পর্যান্ত উল্লেখ করেন নাই, ইহার কারণ কি ? অধিক সন্তব, তথনও ভোজরাজের জন্ম হয় নাই, অথবা তিনি অতি ধালক ছিলেন বলিয়া তাঁহার নামোল্লেথের প্রয়োজন মনে করেন নাই।

উদেপুরপ্রশান্তিতে ভোজের শৌর্য্য, প্রতাপ ও বিদ্যাবতার পরিচয় আছে। এই প্রশন্তিতে ঘোষিত হইয়াছে,—
'কবিরাজ শ্রীভোজের আর কি প্রশংসা করিব? তিনি যাহা
সাধন করিয়াছেন, যাহা বিধান করিয়াছেন, যাহা লিথিয়াছেন,
বা তিনি যাহা জানেন, অন্ত কোন লোকের যে তাহা নাই।
চেদিরাজ ইন্দ্ররথ, তোগ্গল ও তীমপ্রমুখ কণাট, লাট,
শুর্জরপতি ও তুরুজগণ বাহার ভত্তার নিকট পরাজিত
হইয়াছিল, যাহার মৌলশ্রগণ নিজ নিজ বাছবলই ধারণা
করিত, ঘোলাগণের সংখ্যা কখন মনেও ভাবিত না। কেদার,
রামেশ্রর, সোমনাথ, স্বভীর, কাল, অনল ও রুক্ত প্রভৃতির
দেবালয় স্থাপন করিয়া তিনি জগতে প্রকৃতই 'জগতী' নাম
রক্ষা করিয়াছিলেন।'\*

ভোজরাজ যে কর্ণাট আক্রমণ করিয়াছিলেন, তাহা কল্যাণের চালুক্যরাজ ৩য় জয়িলংহের ৯৪১ শকে (১০১৯-২০ খুটান্দে) উৎকীর্ণ শিলালিপি ছইতেও বুঝা যার। কিন্তু এই শিলালিপিছে ভোজরাজের পরাজয় বিঘোষিত হইয়াছে। প্রায় ১০১১ খুটান্দে এই যুদ্ধ ঘটে। শুর্জরপতি চৌলুক্যা-ভীমের সহিত (১০২১-১০৬০ খুঃ আঃ) ভোজের যুদ্ধকথা প্রাবদিনিত বর্ণিত হইয়াছে। মেরুকুস লিবিয়াছেন, খেংকালে ভীম দিরুজয়ে ঘাপ্ত ছিলেন, সেই সময় ভোজ কুলচন্দ্র নামে এক দিগধর (জৈন)-কে সমৈন্তে অণ্ হিলবাড়ে পাঠাইয়াছিলেন। রাজধানী শত্রহন্তে পতিত হইল। কুলচন্দ্র জয়পত্র লইয়া মালবে ফিরিয়া আসিলেন। মহাকবি বিল্হণ বিক্রমান্ধনেবচরিত্র নামক ঐতিহাসিক কাব্যে লিথিয়া-ছেন, যে বিক্রমান্ধের পিতা ২য় সোমেখর (রাজ্যকাল ১০৪৩ হইতে ১০৬৮-৬৯ খুঃ আঃ) ক্রিপ্রাতিতে ধারা অধিকার করেন, ভোজ পলায়ন করিতে বাধ্য হন। (১৯১-৯৪)

ভোজকন্তা ভান্থমতীর সহিত বিক্রমার্কের বিবাহপ্রবাদ প্রচলিত আছে। অনেকে তাহা বিক্রমার্কের পিতার নিকট ভোজরাজের পরাজয়ের পর বলিয়া মনে করেন।

※ "সাধিতং বিহিতং দন্তং জ্ঞাতং তদ্ যন্ত্র কেনচিং।
কিমন্তং কবিরাজন্য শ্রীভোজন্য প্রশাসতে॥

কেণীখরেক্সরথতোগ্গল-ভীমমুখ্যান্ কর্ণাটলাটপতিগৃর্জ্জররাট্ভুক্ষান্।

যন্ত্ ত্যমাত্রবিজিতানবলোক্য মৌলা দোফাং বলানি কলম্বন্তি ন যোজুলোকান্

কেদাররামেখরসোমনাথস্থতীরকালানলক্ষক্রসংক্তকৈঃ।

স্বরাশ্ররের্ব্যাপ্য চ যঃ সমস্তাদ্যথার্থসংজ্ঞাং জগতীং চকার॥"

(উদেপুরপ্রশন্তি ১৮-২০ লোক)

স্থাতান মান্ধুদের সোমনাথমন্দির আক্রমণ ছারত-ইতিহাদে প্রসিদ্ধ পরমশৈর ভোজরাজ সেই দেবমন্দিররক্ষার জন্ম তাঁহার সহিত ঘোরতর যুদ্ধ করিয়াছিলেন। প্রশস্তিতে তাহাই তুরুদ্ধসমর বলিয়া ঘোষিত হইয়াছে।

ভোজরাজ কেবল যে একজন দেবভক্ত ও পরাক্রাস্ত রাজা ছিলেন, তাহা নহে। তাঁহার পিতা ও জ্যেষ্ঠতাত যেমন স্তুক্ৰি ছিলেন, এই ভোজৱাজও তাঁহাদের অপেক। মহাক্বি, মহাপণ্ডিত ও পণ্ডিতম্ভনীর প্রতিগালক ছিলেন। ভোজ-প্রবন্ধে দেখা যায়, শত শত মহাকবি ভোজের সভা উজ্জ্বল ক্রিতেন এবং ভোজরাজ ক্বিতা শুনিয়া প্রত্যেক শ্লোকের জন্ম এক এক কবিকে লক্ষ লক্ষ দীনার দান করিয়াছিলেন। তাঁহার সভাস্থ কৰিগণের মধ্যে রামদেব, হরিবংশ, শঙ্কর, কলিম্বকর্পুর, ः विनायक, यमन, विकाविटनाम, इकाकिन, ठाउँच, नन्त्रीधत, রামেশ্বর প্রভৃতি পুরুষকবি ব্যতীত কএকজন স্ত্রীকবিপ্ত ছিলেন। ষ্ঠাহার সভান্ত স্ত্রীকবিগণের মধ্যে সীতাই সর্বপ্রধানা। ভোজ প্রবন্ধকার বিথিয়াছেন, ভোজের প্রধানামহিষী লীবাবতীও বিত্রী ছিলেন। বাদব দিল্লনের সময়কার শিলালিপিপাঠে আমর। জানিতে পারি যে, স্থপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্বিদ্ ভাস্করাচার্য্যের অভিবৃদ্ধ-পিতামহ ভাষরভট্ট ভোজরাজ কর্তৃক 'বিছাপতি' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন ৷

কি ধর্মণান্ত্র, কি দর্শন, কি অবহার, কি জ্যোতিষ ও কি কার্য ভোজরাজের বভাষ দর্শপাস্তেরই আলোচনা হইত।
এ দেশের অনেক পণ্ডিতেরই বিখাদাযে, এই ভোজের বভাতেই সর্মণাস্ত্রের উপর ভাষানিবদাদি রচিত হইয়াছিল,
তল্মধ্যে 'কামধেম্ব' গ্রন্থই প্রধান। এখন মহারাজাধিরাজ
ভোজরাজের রচিত সরস্বতীকঠাতরণ, রাজমার্ভিও নামে
যোগস্ত্রভাষ্য, রাজমার্ভিও, রাজম্গাঙ্ককরণ ও বিদ্জানবল্লভ
নামে জ্যোতিঃশান্ত্র, সমরাস্কণ নামে বাস্ত্রশান্ত্র ও শৃসারমঞ্জরী
কথা নামে খণ্ডকাব্য পাওয়া যায়।

এতত্তির ভোজরাজের নামে নিমলিখিত প্রস্থুণি প্রচণিত আছে, আদিতাপ্রতাপদিদ্ধান্ত (জ্যোতিষ), আয়ুর্বেদদর্বস্ব (বৈত্যক), চম্পুরামারণ, চাক্রচর্যা (ধর্মশান্ত), তত্ত্প্রকাশ (শৈব), নামমালিকা (কোষ), যুক্তিকল্পতক্ষ, বিভাবিনোদ কাব্য, বিহুজ্জনবল্লভপ্রশ্নতিস্তামণি, বিশ্রন্তবিভাবিনোদ (বৈত্যক), ব্যবহারসমূচ্চর (ধর্মশান্ত), শকামুশাসন, শালিহোত্র, শিবদন্তরত্নকলিকা, সমরাজ্গস্ত্রধার, দিদ্ধান্তসংগ্রহ (শৈব), ও স্কভাষিতপ্রবন্ধ।

উপরোক্ত গ্রন্থগুলি ভোজরাজের সভাস্থ বিভিন্ন পঞ্জিতের রচনা ৰলিয়া অনেকেই স্বীকার করেন। কেবল যে বছগ্রন্থ ভোজরাজের নামে প্রচলিত ইইয়াছে, তাহা নহে। নানা শাস্ত্রকার স্থান্ত গ্রেছে ভোজের মত বা শ্রোক উদ্বৃত করিয়া তাঁহার নাম চিরম্মরণীয় করিয়া গিয়াছেন। তমধ্যে শূলগাণি, দশবল, অলাড়নাথ ও মার্ত্রব্যুনলন কর্ত্বক ভোজরাজ নিবন্ধকাররপে, ভাবপ্রকাশ ও মাধ্বের ক্রিনিশ্চয়ে বৈগ্রক-গ্রন্থকাররপে, কেশবার্ক কর্ত্বক জ্যোতিঃশাস্ত্রকাররপে, জীরস্থামী, সায়ণ ও মহীপ কর্ত্বক আভিধানিক ও বৈয়াকরণরপে, এবং চিত্তপ, দেবেখর, বিনায়ক ও সরস্বতীকুট্রহুহিতা প্রভৃতি কবিগণ কর্ত্বক করিরপে প্রশংসিত বা তয়াম উদ্বৃত্ত ইইয়াছে। প্রসিদ্ধ দার্শনিক বাচম্পত্তি মিশ্র নিজ তর্বকাম্দী গ্রন্থে ভোজরাজবার্ত্তিক উদ্বৃত্ত করিয়াছেন।

বলালপণ্ডিত ব্যতীত মেকত্ব আচার্য্য, রাজবলত, বংসরাজ, বলভ, মুনিস্থলরশিষ্য শুভশীল প্রভৃতি পণ্ডিতগণ 'ভোজপ্রবন্ধ' লিখিয়া ভোজরাজের করিত্র কীর্ত্তনে অগ্রসর হইয়াছেন। এই সকল প্রবন্ধে ভোজরাজের কীর্ত্তিকাহিনী ও মাহাত্ম্য বিশেষরূপে ঘোষিত হইলেও প্রতিহাসিকের নিকট প্রস্কল প্রস্থের মূল্য বড় রেশী নহে।

উদেপুর, নাগপুর ও বড়নগরের প্রশক্তি, কীর্ত্তিকোমুদী, স্থক্তসংকীর্ত্তন ও প্রবন্ধচিন্তামণি আলোচনা করিলে জানা যার যে, চেদিরাজ কর্ণ ও গুর্জ্জরপতি চৌলুক্যভীমের সমবেত আক্রমণে ভোজরাজের ধ্বংসকার্য্য সাধিত ও ধারারাজ্য শত্রুহত্তে পতিত হইরাছিল। উদেপুর-প্রশক্তিতে লিখিত আছে, ভোজের উপযুক্ত পুত্র উদয়াদিত্য প্রনষ্ঠ গৌরব উদ্ধার করিয়াছিলেন। প্রায় ১০১০ খৃষ্টাক্ব ইইতে ১০৪২ খৃষ্টাক্বে পর্যন্ত ভোজরাজ ধারা ও মালবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই ভোজরাজ ধারা ও মালবরাজ্য শাসন করিয়াছিলেন। এই

ভোজরাজচৌরকবি, শাঙ্গরপদ্ধতিখৃত জনৈক কবি। চৌরকবিক্বত প্যাবদী উক্ত গ্রন্থে উদ্ধৃত আছে।

ভোজরাম, বুলীর শাসনকর্জা। ইনি সমাট্ অকবরশাহের রাজত্বকালের দাবিংশ বর্ষে এই পদ প্রাপ্ত হন। তাঁহার পিতা রায় হ্ররজন হাড়া চিতোররাজের অধীনে রণস্তস্তগড়ের সামস্ত ছিলেন। অকবর চিতোর আক্রমণ করিলে রণস্তস্ত-গড় তাঁহার করতলগত হয়। তদবধি পিতা-পুত্রে মোগল-সমাটের আশ্রমভিক্ষা করিতে বাধ্য হন। উভয়েই বীর ও যোদ্ধা ছিলেন। ভোজরাম উড়িয়ার আফগান যুদ্দে মানসিংহের এবং দাক্ষিণাত্যের মোগল অভিযানে শেখ আবুল ফজলের সহকারিরূপে গমন করেন।

তিনি মানসিংহের পুত্র জগৎসিংহের সহিত নিজ ক্সার

বিবাহ দেন। জাহাঙ্গীর পিতৃসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া এই কন্সার পাণিগ্রহণে প্রত্যাশী হন। কিন্তু মোগলকে কন্সান্দান ভোজরায়ের অভিপ্রেত ছিল না। স্কৃতরাং তাঁহার অনভিমতে বিবাহ কার্য্য সমাধা হয় নাই। এই সময়ে ভোজরায় য়ৢয়কার্য্যে কাবুলে ছিলেন। জাহাঙ্গীর ইহার প্রতিশোধ লইতে ক্রতসংকল্প হইলেন। ভোজরায় ইহা বুঝিতে পারিয়া ১০১৬ হিজিরায় আত্মহত্যা করেন। পর বৎসর তাঁহার দোহিত্রীর সহিত সমাট্ জাহাঙ্গীরের শুভবিবাহ সম্পদ্ম হইয়া য়ায়।

ভোজরাজীয় (ত্রি) ভোজরাজ-সম্বন্ধীয়।

ভোজবদর, বোষাই প্রদেশের কাঠিয়াবাড় বিভাগের গোহেল-বাড় জেলার অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র সামস্তরাজ্য। এথানকার সন্দারেরা গাইকবাড়রাজ ও জুনাগড়ের নবাবকে কর দিয়া থাকেন।

ভোজবর্মান্, কালঞ্জরের চন্দেল্লবংশীয় জনৈক স্থপ্রসিদ্ধ রাজা।
[চন্দ্রাত্তিয়-রাজবংশ দেখ।]

ভোক্তবাজী, এল্রজানিক ক্রীড়া। ব্যায়ামাদি শিল্পকুশন ও কৌতুকনিপুণ ব্যক্তিগণ অত্যন্তুত ক্রীড়াকৌশল দারা বে রহস্তপূর্ণ কার্য্যাবলী প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাই ভোজ-বাজী বা ভেলকি নামে খ্যাত। যে ঘটনা বা কাৰ্য্য সহজে ঘটিতে পারে না, দেইরূপ ঘটনাবিশেষের অপূর্ব্ব অবতারণা এবং যাহাতে সহজে কেহ সেই বিশায়কর ক্রিয়া-পরম্পরার রহস্ত-ভেদ করিতে না পারে, তদ্রপ অত্যাশ্চর্য্যকর অভ্যাসই ভোজ-বাজীকরদিগের শিক্ষার বিষয়। স্থতাকে পশমে রূপান্তরিত করণ, সহসা বহুদর্প-সমাগম-প্রদর্শন, হস্তস্থিত মূদ্রা উড়াইয়া দেওন, কয়লাকে হীরকে প্রবর্ত্তন, জীবিত ব্যক্তির জিহ্বা-एक्रम, नज़रुगा ७ शूनर्जीवनमान, **मरमा नमीनिर्मा**ग रेगामि ভৌতিক ক্রিয়া সহজ্বসাধ্য। অবশ্রুই স্বীকার করিতে হইবে যে, মৃত্যঞ্জীবনী মন্ত্র জ্ঞাত না থাকিলে কিরপে মানব অপর মৃতব্যক্তির জীবন দান করিতে সমর্থ হইবে। ইংরাজরাজের এরপ কঠোর স্থশাদনে কখন ক্রীড়াপ্রদর্শনীতে নরহত্যা হইতে পারে না াতবে তাহারা যে এরপ অন্তত ক্রীড়া প্রদ র্শন করিয়া থাকে, তাহা কেবল চক্ষের ভ্রম বই আর কি বলা যাইতে পারে গ

ইহাও অবশ্র স্বীকার্য্য ষে, স্বাগন, প্রাণ, বেদ ও ডামর তন্ত্রাদিতে এরপ কতকগুলি অভিচার মন্ত্র পাওয়া যায় যে, তদ্বারা অনেক অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা অসম্ভব হইলেও সম্ভবপর করিয়া লইতে পারা যায়। ঐ সকল কার্য্যে দ্রব্যগুণই প্রধান স্বলম্বন, স্পর কতকগুলিতে মন্ত্রাদিরও আবশ্রকতা দেখা যায়। আর কতকগুলিতে অভ্যাসের আবশুক, কিন্তু সকল-গুলিতেই গুরুর দীক্ষা প্রয়োজন, নচেং গ্রন্থলিথিত মন্ত্রে কোন কাজ হয় না। যে প্রক্রিয়া দারা মন্ত্র সিদ্ধ হয়, তাহাই করা আবশুক।

এই ভোজবাজীকর অনেকাংশে ইংরাজী Juggler-দিগের মত। উহাদের কার্যপ্রণালীতে অধিক মন্ত্রভন্তের আবশুকতা নাই; কেবল অভ্যাসই তাহাদের কার্য্যোদ্ধারের প্রক্রপ্ত উপায়। কোন জাগ্লারকে সর্প ধরিতে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জ্ঞাত হওয়া গেল যে, তাহারা মন্ত্রভন্তের আবশুকতা বোধ করে না। অভ্যাসই তাহাদের মূলমন্ত্র। তাহারা বলে যেমন A, B, বা ক, ৬, হইতে অভ্যাস দারা ইংরাজীও বাঙ্গালা ভাষার পারদর্শী হইতে পারা যায়, তজ্ঞপ অভ্যাসবলে একটা হেলে সাপ হইতে ক্রমশঃ গোক্ষ্রা সর্প পর্যান্ত ধরিতে পারা যায়। অভ্যাসবলে হন্তের পরিচালনক্রিয়াদিও পরিষ্কার হইয়া আইসে। তথন ত্রই হাতে ত্রইটা টাকা লইয়া এক হাতের টাকা উড়াইয়া অপর হন্তে লইতে পারা যায়; চক্ষের কোণে ৩ ইঞ্চি পরিমাণ শলাকা প্রবেশ করান যায় ইত্যাদি।

আমাদের দেশে বর্ত্তমান ভোজবাজীকর সম্প্রদায় যে ক্রীড়া প্রদর্শন করিয়া থাকে, তাহাতে দ্রব্যগুণ, মন্ত্র ও ব্যায়ানাদি ক্রীড়া কোতৃকের কার্য্যকুশলতা দৃষ্ট হয়। কথনও তাহারা নিরবলম্বনে দড়ির উপর ভর রাথিয়া (Rope-dancing) শৃত্তমার্গে গমন করিয়া থাকে। কথনও হস্তের উপর সমস্ত শরীরের ভর রাথিয়া পদহর শৃত্তদেশে উত্তোলন (Peacock) করিয়া ভ্রমণ করে। কথন বা দ্রব্যবিশেষের গুণ দেখাইয়া আপনাদিগের অভ্যাসনিপুণতার পরিচয় দিয়া থাকে। যেমন কাপড়ে চাল রাথিয়া মুড়িভাজা, আত্রের আঁটি পুতিয়া সম্ভোজাত বৃক্ষে ফলোৎপাদন ও সভ্য সভই জলে পদ্মপ্রস্কুটন ইত্যাদি। যে সকল দ্রব্যের গুণে ইহা সাধিত হয়, তাহা ভোজবিত্যা শকে বির্ত হইয়াছে।

বাজীকরগণ এই খেলাকে ভান্নমতীর খেলা বলিয়া থাকে।
প্রবাদ, ভোজরাজকন্তা ভান্নমতী এই খেলার উদ্ভাবন করেন।
সাধারণের বিশ্বাস, তাহারা খেলারস্তের পূর্ব্বে মন্ত্র দ্বারা
লোকের দৃষ্টিবিভ্রম জন্মাইয়া থাকে। খেলারস্তের পূর্ব্বে তাহারা
লোগ লাগ ভেল্কী লাগ, মামীর মায়ের খেল্ দ্যাখ্।' এই
পদ কয়টী বারস্বার উচ্চারণ করে। এই ভেল্কি-খেলা
দেখিতে অতি স্থানর ও আশ্চর্যাজনক।

ভোজবিদ্যা, ইন্দ্রজালবিষ্ঠা, জাহগিরি। অনেকের বিশ্বাস, ভারতপ্রসিদ্ধ ভোজরাজ এই কুহকবিষ্ঠার প্রবর্ত্তক। এই

অঘটন-ঘটনা-পটু বিজ্ঞানের নাম তল্লামামুসারেই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। প্রবাদ, বিভামুরাগী ভোজরাজ এই অপূর্ব্ব মায়াবিভার প্রকৃষ্টতা-সাধনের জন্ম বিশেষ যত্নবান ছিলেন। তাঁহারই আশ্বাস বাক্যে ও আশ্রয়ে এই বিভার বিশেষ সমাদর দেখিয়া পণ্ডিতমণ্ডলী তাহারই উৎকর্ষ সাধনে বদ্ধপরিকর হন। তাহারই ফলে, অথর্কাদি বেদ, পুরাণ ও তন্ত্রাদি হইতে অভিচার মন্ত্রসমূহ উদ্ধৃত হইয়া স্বতন্ত্র বিজ্ঞান वा विश्वाय भर्याविष्ठ इय। मात्रण, উচ্চাটন, वणीकत्रण, उन्छन, রোগনিরাকরণ, ভূতপ্রদাধন, আকর্ষণ, মোহন, বিদ্বেষণ প্রভৃতি নৈদর্গিক ক্রিয়াকাও এই বিভার অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। কিরূপে ও কি প্রকারে তাহা সম্ভব হইতে পারে, তাহার সমাবেশ নির্ণয় করা এই বিভার প্রধান উদ্দেশ্য। কোন দ্রব্যের কি গুণ এবং অপর কোন দ্রব্যের সহিত তাহার রাসায়নিক প্রয়োগে কি ফল উৎপন্ন হইতে পারে, তাহার সমন্বর সাধন বারা যে অত্যাশ্চর্য্য গুণপরম্পরা উপলব্ধি হয়. তাহাকেই ভোজবিছা বলা হইয়া থাকে।

প্রবাদ, রাজা ভোজ-প্রবর্ত্তিত এই অদ্ধৃত কলাবিখায় তাঁহার রপগুণবতী কথা বিক্রমাদিত্যপত্নী ভাত্মতীই বিশেষ পার-দর্শিনী ছিলেন। ভাত্মতীর এই ক্রীড়াকুশলতার উপাখ্যান সর্ব্বর প্রচারিত আছে। কিম্বদন্তী আছে,ভামুমতী একদিন স্বীয় যাছবিখা দ্বারা প্রান্তরমধ্যে সমুদ্র সৃষ্টি করিয়া বিক্রমাদিত্যের গতিরোধ করিয়াছিলেন। বিক্রশ-সিংহাসন-নামক পুস্তকে নাত্রিংশপুত্তলিকাকখন ভোজবিখাকুশলতার নিদর্শনমাত্র।

এই ভোজবিছা অনেকাংশে ইংরাজী ম্যাজিকের (magic) ছার। এক্ষণে আমাদের দেশে ভোজবিছার বেরূপ সঙ্কীর্ণ অর্থোপপত্তি হইরা থাকে, ইংরাজী magic শব্দেও সেইরূপ অর্থগোচর হয়। ভোজবিছা বলিলে এক্ষণে যেমন কেবলমাত্র ভৌতিক-ক্রীড়াকুশলী বাজীকরদিগের কার্য্যমাত্র ব্ঝার, সেইরূপ ইংরাজী magic বলিলে এখন ছারাবাজী ব্ঝার।

পূর্বে কাগজে প্রতিমূর্ত্তি কাটিয়া তাহাতেই ছায়াবাজী প্রদ-র্শিত হইত। প্রথমে একটী অন্ধকার-গৃহের এক কোণে আলোক রাখিয়া বস্ত্রদারা এরপভাবে ঘিরিবে যে, তাহা আলোকান্ধকারে বিচ্ছিন্ন হইয়া যায়। পরে ঐ অন্ধকারগহাংশে দর্শকমণ্ডলীকে বসাইয়া আলোকভাগ হইতে কাপড়ের সন্নিকটে কাগজের যেরপ চিত্র প্রদর্শন করিবে, তাহাই স্কুম্পষ্টরূপে ভিজা বস্ত্র-থণ্ডের উপর প্রতিবিশ্বিত হইবে। ঐ চিত্র যতই আলোকের मनिकटि नहेम्रा याख्या यात्र, উटा कानटफ उठटे त्रमाकात দেখার। পরে যখন (magic lantern) ভৌতিক-প্রদীপের আবিদার হয়, তথন এই কুদ্রতর ভোজবিছারও উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এই আলোকদণ্ড এরপভাবে নির্মিত যে, তাহার আলোকরশ্মি একটা মাত্র ছিদ্রপথে নিষ্কাশিত হয়। ঐ ছিদ্র মুখে একথানি পেটমোটা কাচ থাকে। উহার অধিশ্রয়ণ (Focus) স্থানে আলোককিরণসভ্য একীভূত হইয়া এরপ বিস্থৃতরূপে বিকীর্ণ হয় যে, তদ্বারা তন্মধ্যে প্রবিষ্ট কাচাঞ্চিত কুদ্র চিত্রাবলী স্বস্পষ্টরূপে ও বুহদাকারে দর্শকমণ্ডলীর সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া থাকে।





পূর্বপৃষ্ঠায় ভৌতিক-প্রদীপের চিত্র প্রদর্শিত হইল। ক হইতে থ পর্যান্ত স্থান একটা গোলাকার নল। ক মুথে পূর্ব কথিত কাচ,গ পথ চিত্রপ্রসারণের স্থান, ঘ লগুনমধ্যস্থ বর্ত্তিকা, ঘ পৃষ্ঠ দীপ্রিপ্রসাধক (Reflector) এবং ও ধ্যনির্গম স্থান। চ, ছ, জ, ঝ আর্দ্র কার্পাস বস্ত্রপ্রতিফলিত চিত্র।

এই ভৌতিক ছায়াপ্রদর্শনীতে যে সমস্ত চিত্র প্রদর্শিত

হয়, তাহা কাচের উপর নানা বর্ণে চিত্রিত এবং এরপ শিরনৈপ্ণ্যপূর্ণ যে, তাহা অজ্ঞলোকের পক্ষে সজীব চিত্র বলিয়া

অর্ভূত হয়। ক চিহ্নের অধিপ্রয়ণ স্থানে আলোকমালা সংযুক্ত

হইলে গ পথে প্রবিপ্ত চিত্র পরিস্কাররূপে প্রতিভাত হয়।

অধিপ্রয়ণ স্থির করিবার জন্ম নলটা বাজাইয়া বা কমাইয়া
লইতে পারা যায়।

এখন যে Bioscope-নামধেয় চিত্রপ্রদর্শনী, বাহির হইয়াছে, তাহাও একরপ ভৌতিক ছায়াবাজী বলা মাইতে পারে। এতছিন্ন ভোজবাজীর স্থায় বর্তমানে ইংরাজী magic गत्म यात এक প্রকার ক্রীড়াকোতুক প্রদর্শিত হইয়া পাকে। উক্ত ক্রিয়াগুলিতে ঐক্রজালিক কৌতুকের সায় হস্তপরি-চালনা অভ্যাম করিতে হয়। একজন শিক্ষিত সহযোগী ভিন একার্য্য নির্বাহ করা হুরহা তাদ খেলার সাজান ব্যাপার-গুলি যেরূপ আশ্চর্যাবোধক, সেইরূপ দার্জগান্ধ ও আড়ম্বরেই ইংরাজী প্রথায় magic সমাহিত হইসা থাকে। পরের রুমাল লইয়া সর্ব্যমক্ষে ছিঁ ডিবার সময় ঐ রুমান এরপ ভাবে সরাইয়। লইবে, যেন কেহ তাহার বিন্দুবিদর্গও জানিতে না পারে। পরে আপনার সংগৃহীত একথানি রূমাল টুকরা করিয়া কাটিয়া তাহাকে অগ্নিতে দগ্ধ করিবে এবং নিজ সহকারীকে দর্শকের গৃহীত রুমালখানি দিয়া তাহাকে একথানি ফেুমের মধ্যে সাজাইবে। যথা সময়ের মধ্যে উহা সজ্জিত হইলে टक् मिंग पर्यात्व प्रश्नादिक व्यक्ति विश्व विश्व विश्व विष्ठ विश्व विष्य विश्व विष्य विश्व व একটী বন্দুকের মধ্যে সেই খণ্ডবিথও রুমালথানি পুরিয়া ঘোড়া টিপিয়া আওয়াজ করিবে। বন্দুকটীও একটু স্বতম্ব ধরণে প্রস্তুত থাকে। বন্দুকের নলের পার্শ্বদেশে ঐরপ আর একটা নল থাকে। ঐ নলের মধ্যেই রূমালকে এরূপ ভাবে প্রবেশ করা যায় যে দর্শকমণ্ডলী তাহার কোন সন্ধান পায় না। বলুকের আওয়াজ হইলে রমাল্থানি ক্থন্ত বাহিরে টোটার মত ছড়াইয়া পড়ে না। কেবলমাত্র রঙ্গমঞ্চে রক্ষিত ফ্রেমেই প্রতিভাত হয়। স্বতরাং উহা সজ্জাকুশলতার পরিচয় মাত্র। এইরপে তাহারা আরও অনেকগুলি অনৈস্গিক ক্রিয়া প্রদর্শন করিয়া থাকে। উহা অত্যাশ্চর্য্যকর ও হাস্তোদ্দীপক। Mesmer ism দারা জ্ঞানহরণপূর্ব্বক তাহারা মুখে ভূতাবেশের স্থায় অভূত- পূর্ব বাক্যসমূচ্চয়ের উদ্ভাবন অথবা Ventriloquism রপ বিভিন্ন স্বরবিত্যাসে ভূতপ্রেতাদি যোগিনীর অবতারণা ও তাহাদের সহিত নানাবিষয়ের কথাবার্তায় অনেকাংশে ভোজ-বিছা বা Magical Artএর অন্তর্মপ বলা ঘাইতে পারে; কিন্তু পূর্বেই ইংরাজী সাহিত্যে অথবা বাইবেল ধর্মগ্রহে Magic শব্দের বেরূপ প্রয়োগ দেখা বায়, তাহা স্বতম্ভ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। উক্ত গ্রন্থে উপদেবতা (Evil Spirits) বা প্রেতাত্মার উপর শক্তিস্কারক জানকে ভৌতিক-বিছা বলা হইয়াছে। Balaam ও Rab mag প্রভৃতি ভোজ-বিছাবিশারদ ছিলেন। পূর্বতন খুটান্, কাল্দীয়-বাবিলোনীয়, ইজিপ্রীয় প্রভৃতি দেশবাসিগণ ভোজবিছায় অভ্যন্ত ছিলেন।

পূর্বতন ইস্রাইলগণ ও মিসরবাসিগণ ভৌতিক-বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন, তাহা বাইবেল গ্রন্থ পাঠে জানা বাম ( Exod. VII. 11 )। হেলু ষ্টেনবর্গ লিখিয়াছেন যে,—ইজিগুীয় পুরাতত্ত্ আলোচনা করিলে দেখা যায়, তদেশে ভোজবিত্যাবিশারদ এক শ্রেণী লোকের বাস ছিল। তাঁহার। প্রায়শঃ তুইরূপ কার্য্য করিতেন। দেবমন্দিরাদিতে দেবতার আরাধনা ও উপাসনা এবং ভোজবিত্মারূপ বিজ্ঞানের পরিচ্গ্যা। যাঁহার। এই বিভায় পারদর্শী হইতেন, তাঁহারা সর্বতি সন্মাসীর আম পূজিত ও সমা-দৃত হইতেন। অনেক সময়ে তাঁহারা ভবিষ্যদক্তার স্থায় দেবা-দেশ জানাইতেন, আবার কথন বা পবিত্র মন্ত্রসমূচ্চয় পাঠ দ্বারা রোগীর মনে এরূপ ভক্তির উদ্রেক করিয়া দিতেন যে, তত্বারা অতি সম্বরেই তাহার রোগমুক্তি ঘটিত। এই সকল লোক সাধারণ জ্ঞানের অতীত অর্থাৎ পূর্ণমাত্রায় দিবাজ্ঞান লাভ করিয়াছিলেন। সেই সাধুহৃদয় মহাত্মগণ জ্ঞানখোগে মহুষ্যের জ্ঞানাতীত বস্তুসমূহ নিরীক্ষণ করিতে পাইতেন। তাঁহাদের এই Magic বিদ্যা দুরদর্শিতা ও বহুজ্ঞানসঞ্চয়ের ফল বলা যাইতে পারে, অথবা তাঁহারা যোগবলে অলোকসামান্ত বস্তুসাধারণের অবধারণ করিতে পারিতেন, ইহাই ধারণা করা যায়।

আমাদের দেশে মৃত্যুমুখশায়ী কঠিনরোগগ্রস্ত ব্যক্তির রোগশান্তির জন্ম থেরপ গ্রহশান্তি, নারায়ণকে তুলসীদান ও স্বস্তায়নাদির ব্যবস্থা আছে, স্বষ্টানদিগের মধ্যেও এরপ ব্যবস্থা ছিল। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞানী পুরোহিতগণ, চিকিৎসকের ব্যবস্থার দঙ্গে দঙ্গে পবিত্র মন্ত্রপাঠ করিয়া রোগাপনোদনের চেষ্টা পাইতেন। কথন কথন তাঁহারা রোগীর শরীরগত সামুদ্রিক চিহ্ন পর্য্যালোচনা ও গ্রহাদির পরিচালনা করিয়া রোগের সাধ্যাসাধ্যতা নিরূপণ করিয়া দিতেন। এতন্তির তাঁহারা স্বপ্লাদিরও ফলাফল গণনা করিতেন। যথন কোন স্থানে মড়ক দেখা দিত, তথন এই পুরোহিতসম্প্রদায় আপনাপন

অভাস্ত ভৌতিকবিভাপ্রভাবে তাহা বিদ্বিত করিতে চেষ্টা পাইতেন। লুসিয়ান্ (Lucian) গ্রন্থে 'ইজিপ্তীয়' ভোজবিভার আভাস আছে। উক্ত গ্রন্থে লিখিত আছে, 'ইজিপ্তীয়' ভোজ-বিভাপারদর্শী জনৈক মেন্ফি ২৩ বর্ষকাল পাতাললোকে বাল করিয়া আইসিদের (Isis) নিকট ভোজবিভা শিক্ষা করিয়াছিলেন।

ইজিপ্ত থাবিলন রাজ্য এক সময়ে ভোজবিজাবিশারদ পুরোহিতগণের কেন্দ্রভূমি ছিল। তৎপরে রিছদিগণ এই বিভা অভ্যাস করিত। তাহারাও মন্ত্র দারা প্রেতাত্মার আহ্বান, ভূতাদির অবতারণা ও তাহার প্রতিষেধ এবং সলোমনের নামে মন্ত্রোচ্চারণ করিয়া রোগ নাশ করিত। জেসেফাসের বিবরণী পাঠে এতদ্বিষয়ের সবিস্তার ইতিবৃত্ত পাওয়া যায়।

'সেফের টোলদাপ জেম্ব' নামক গ্রন্থে যীশুখুষ্টের অলৌ-কিক ক্রিয়াবলীর অভিনয় সম্বন্ধে এইরূপ একটা উপাথাান প্রদত্ত হইয়াছে,—ভেভিড় জেকসালোমের পবিত্র মন্দিরের ভিত্তিখনন কালে একখানি প্রস্তর্থণ্ডে বিশ্বপাতার জ্ঞান-গোতক মন্ত্ৰ অঙ্কিত দেখিতে পান। পাছে কুতৃহলপরবশ অজ্ঞযুবকগণ দেই নাম মন্ত্ৰ পাইয়া অত্যন্তুত কাৰ্য্য (Miracles) সম্পাদন দারা জগতের মহা অমঙ্গলসমূহ সমুপস্থিত করে, এই ভয়ে, তিনি সেই মন্ত্র গর্ভগৃহস্থ পীঠস্থানে রাথিয়া দেন। অপরে যাহাতে ঐ মন্ত্র পাঠ করিতে না পারে, তজ্জ্য তংকালীন সাধুচেতা মনীধিগণ সেই পবিত্র পীঠের (Holy. of the Holies) প্রবেশদারে ছইটা সিংহমূর্জি স্থাপন করেন। প্রবাদ, যদি কোন ব্যক্তি মন্দিরে প্রবেশপূর্বাক দেই মন্ত্র দারা জ্ঞানচক্ষ লাভ করিয়া মন্দির বাহিরে আসিত, ঐ সিংহবর বিকট গর্জন দারা তাহাকে সেই মন্ত্র বিশ্বরণ করা-ইয়া দিত। একদা প্রভু ষীশু স্বীয় অলোলিক ভোজবিতা ও মন্ত্রাদির প্রভাবে পুরোহিতগণের অজ্ঞাতসারে সেই মন্ত্র উদ্যাটন করিয়া তাহা একখণ্ড পার্চমেন্ট কাগজে লিথিয়া লন। পরে স্বীয় গাত্রচর্ম্ম ভেদ করিরা তন্মধ্যে সেই লেখনী প্রবেশ করাইয়া দেন। মন্দির বাহিরে আসিবার সময় সিংহের গर्जात जिनि तमरे नाम मञ्ज जुलिया यान, किन्छ जाँशांत शाजा-ভ্যন্তরস্থিত লিপি তাঁহাকে পুনরায় সেই জ্ঞানালোক প্রদান করে। সেই মন্ত্রপ্রভাবেই তিনি অলোকিক কর্মসমূহ সম্পাদনে সমর্থ হইয়াছিলেন।

বীশুখুই ও খুগ্রান্ সাধুগণ যে সকল অলোকিক ক্রিয়া সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কোন কোনটাতে ভোজ-বিভার মন্ত্রাভাস জ্ঞাপিত হইয়াছে। প্রাচীন হিদেনগণ এবং পিথাগোরস্ প্রভৃতি গ্রীকদার্শনিকগণ ভোজবিভার অভ্যাস

রাখিতেন। ইফেসাস্ একজন ভোজবিভাবিশারদ ছিলেন। (Acts. XIX. 9)। তাঁহার শক্তিনঞ্চারক গুগুলিপি-যুক্ত কবচ ধারণ করিয়া লোকে বিশেষ উপকার পাইত। স্বয়ং যীত স্বীয় শিষ্যমণ্ডলীর জন্ম কএকথানি ভোজবিভাবিষয়ক প্রবন্ধ রচনা করেন। সেলসাস প্রভৃতি লিখিয়াছেন যে. আমাদিগের ত্রাণকর্তা ইজিপ্ত হইতে ভোজবিদ্যা লাভ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বে এই ভোজবিদ্যা সাধারণের আদরণীয় ছিল। জ্ঞানবান ব্যক্তিমাত্র এবং দার্শনিকগণ প্রাকৃতিক ঘটনাসমূহের সমন্বয়, গ্রহাদির সংস্থান ও তাহার সঞ্চার-জন্ম স্বথহঃথাদির অমুভব আলোচনা করিতেন। তাঁহারা ভৌতিক-জগতের ক্রিয়াসমূচ্যে লক্ষ্য করিয়া তাহারই অমু-শীলনপর হইয়াছিলেন। এই ভৌতিক-বিদ্যা তংকালে Magic নামে অভিহিত হইত। তৎপরে উহা তিন শ্রেণীতে বিভক্ত रहेगा गाग्र । > Natural वा अভावজ-পার্থিব পদার্থসমূহের সহযোগে অপূর্ক ঘটনা-সমূহের সমন্বয়সাধন, ২ Planetary বা গ্রহবিষয়ক—গ্রহবিশেষের সঞ্চারশক্তি এবং গ্রহাদিতে অবস্থিত প্রেতাত্মসমহ মনুষ্টোর কার্যাদিতে কিরুপ প্রভাব বিস্তার করিতে সমর্থ তাহার নির্ণয় ও প্রতিকার; ৩য় Diabolical বা ভূতবিল্পা, ইহাতে মন্ত্র দারা ভূতাদির আবাহন এবং তাহা-দের হারা অলোকিক ক্রিয়াসমূহ সম্পাদন। এতদ্ভিম্ন পূর্ব্বোক্ত Miracle ( অঘটন-ঘটন ) ও Oracle of Delphiর তার ঐশিকশক্তি দ্বারা কথিত ভাবিবাক্যে কতকাংশ ভোজবিত্যা পরিফুট আছে।

এখন দেখা বাইতেছে যে, অশ্বদেশীয় ভোজবিছা ও যুরো-পীয় Magic একই বিজ্ঞান। যে বিছা আমাদের দেশে বছ প্রাচীন কালে প্রবর্ত্তিত হইয়া পরে ভোজবিদ্যা আখ্যা লাভ করিয়াছিল, দেই বিদ্যা খুন্ত জন্মের বহুপূর্ব্বে ইজিপ্ত, গ্রীস্, বাবিলন ও কাল্দীয় রাজ্যে বিস্তৃতি লাভ করিয়া Magic বা ভৌতিক বিদ্যা নামে প্রথিত হয়।

আলোচনা করিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে, এই বিদ্যা প্রথমে একস্থানে বিস্তৃতি ও উন্নতি লাভ করিয়া পরে বিভিন্ন দেশবাসী কর্তৃক গৃহীত হইয়াছে। পুরাণামুসন্ধানে জানা যায় যে, শাকদ্বীপবাসী ভোজক ব্রাহ্মণগণ গ্রহাদি চালনা, স্থ্যপূজা, স্তব ও স্বস্তান্তমাদি দারা রোগ শান্তি প্রভৃতি অলোকিক কর্ম্ম সম্পাদনে সমর্থ ছিলেন। সাম্বের কুঠরোগ মুক্তি এই ভোজক ব্রাহ্মণদিগের দ্বারা সম্পাদিত হইয়াছিল। ভোজকগণ যে ভৌতিকবিছা জানিতেন, তাহাতে আর বিশেষ সন্দেহ নাই।

[ভোজকবান্ধণ দেখ।)

যে শাকদ্বীপী গ্রহবিপ্রগণ ভারতে আদিয়া ভোজকসংজ্ঞা

লাভ করিয়াছিলেন, তাঁহারই অন্ততম শাখা মগ বা মগি নামে পারভা ও মিডিয়া রাজ্যে বহু পূর্বকালে পৌরোহিত্য কার্য্যে वााश्रु हिन। बेिंगिनिक भदिष्मांत्र जाना भिन्नाहरू त्य, এই মগ বাহ্মণগণ সেই প্রাচীন যুগে বহুতর শাস্তালোচনা করিতেন\*। মগি ( Magi ) বান্ধণগণের যশঃখ্যাতি স্থার বিস্তৃত হইয়াছিল। তাঁহাদের উদ্ধাবিত ও অভ্যস্ত গোপ্য গ্রহবিদ্যা কালে সাধারণের আলোচনার বিষয় হইয়া-ছিল। এই মগবিদ্যার আলোচনাপর ব্যক্তিবর্গ ক্রমে একটা দার্শনিক সম্প্রদায়রূপে গঠিত হইয়াছিলেন। আকাশস্থ গ্রহগণের বলাবল পর্যবেষণই তাঁহাদের শিক্ষার উদ্দেশ্য। এই সম্প্রদায় মগীয় (Magians) নামে খ্যাত ছিল। তৎকালে জ্ঞানচর্চায় তাঁহাদের স্থায় উন্নত আর কোন জাতি জগতে ছিল না। মিডিয়াবাসী মহাত্মা দানিএল দরায়ুস্ কর্তৃক काननीय । वादिनात्मय छानिम धनीय व्यथक रहेमा हिलन। তিনি তৎকালে গ্রহবিদ্যাতৎপর দার্শনিকসম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সাবিয়ান সম্প্রদায়ের অভ্যাদয়ে ক্রমে মগীয় সম্প্র-দায়ের লোপ হইতেছিল। পরে দরায়ুদ্ বিস্তাম্পের রাজত্ব-কালে জরথুস্তের অভ্যুদয়ে পুনরায় মগী-সম্প্রদায়ের প্রসার বৃদ্ধি হয়। স্বয়ং রাজা দেরায়স এই মগীর ধর্ম্মতের পোষকতা করিয়াছিলেন। অবস্তাই তাঁহাদের প্রধান ধর্ম্মশাস্ত্র ছিল।

[পারস্ত দেখ।]

মহম্মদ কর্তৃক ইস্লামধর্ম প্রচারিত হওয়ার পর মণিধর্মের অবনতির স্ত্রপাত হয়। এখনও পারস্তে গবর (guebres) এবং ভারতে পার্শী (Parsees) নামে এই সম্প্রদারের ভয় শাখা বর্ত্তমান আছে, কিন্তু এক্ষণে তাহারা আর পূর্ব্ব প্রুষগণের উদ্ভাবিত ভৌতিক বিভার অনুশীলন করেন না, বরং নিরীহ ভাবেই কালাতিপাত করিয়া থাকেন।

এই মগ-পুরোহিতগণের উদ্ভাবিত বিহ্যা তাঁহাদের বংশ-ধরগণ কর্ত্বক অনাদৃত ও পরিত্যক্ত হইলেও ভারতে বা য়ুরোপথণ্ডে বুথার অপব্যয়িত হয় নাই। শাকদ্বীপবাদী মগ-পুরোহিতগণের এই গ্রহজ্ঞানবিদ্যা ভারতানীত ভোজক ব্রাহ্মণগণের নামামুসারেই ভোজকের বিদ্যা, এই অর্থে ভোজ-বিদ্যা নামে আখ্যাত হইয়াছিল এবং তাহাই পশ্চিম-এিসিয়া ও মূরোপথণ্ডে মগিদিগের নামান্ত্সারে মগীয়-বিভা Magianism বা Magic নামে আখ্যাত হয়।

উহা প্রবাদোক ভোজরাজের বিছা নহে। যে শাক্দীপী ভোজকগণ আপনাদিগের ভোজবিছাপ্রভাবে সাম্বের কুঠরোগ অপনোদন করিয়াছিলেন, তাহাদিগের বংশধরগণ ভারতে ভোজবিছার উন্নতিকল্পে আলোচনাপর হইয়া যে গৃঢ় তত্ত্বসমূহ উদ্ভাবন করিয়া গিয়াছেন, তাহার কার্য্য ও গুণাবলী পর্যবেক্ষণ করিলে চমংক্বত হইতে হয়। সেই একই গ্রহাচার্য্যগণের পশ্চিমদেশাভিমুখী শাখা পশ্চিম এদিয়ার কাল্দীয়, বাবিলন, ইজিপ্ত প্রভৃতি দেশে আপনাপন মগীয়বিছা বিস্তার করিয়াছিলেন। প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায়।

হিন্দু পুরাণে ভোজবিভার বেরূপ পরিচয় আছে, গ্রীক পুরাতত্ত্ব ও বাইবেল গ্রন্থেও তাহার ভূয়োনিদর্শন পাওয়া যায়। মারীচের মায়া-হরিণ, মায়াসীভাবধ, কালনেমির মায়া-আশ্রম, শ্রীক্রন্থের গোবর্দ্ধন ধারণ ও কালীয় দমনকথা এবং হর্কিউলিস্ ও ইউলিসিসের বীরত্বকাহিনী কেহ কেহ ঐরূপ কোন ভোজবিভাপ্রস্থুত বলিয়া মনে করেন।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি বে, পার্থিব পদার্থ, গ্রহ ও ভূত-যোনির আবাহন (চণ্ডুনামান) লইয়া য়ুয়োপীয়ের Magic বিভা সংগঠিত হইয়াছিল। আমাদের দেশেও ঐ তিন বিষয় লইয়াই ভোজবিভার পুষ্টি হইয়াছে। এদেশীয় ভোজবিভা বা ইক্রজালে কি কি বিষয় আলোচিত হইয়াছে এবং তাহাদের ছারা কি গুণ লাভ করিতে পারা যায়, তাহা নিয়ে বিবৃত হইল।

ভোজবিভার মধ্যে শান্তিকর্ম, বশীকরণ, স্তন্তন, বিদ্বেষণ, উচ্চাটন ও মারণ এই ষট্ কর্মই প্রধান। যে কর্ম্ম দারা রোগ, কুরুত্যা ও গ্রহাদি দোষ শান্তি হয়, তাহা শান্তিকর্ম ও যাহাতে প্রাণিগণ বশীভূত হয়, তাহাকে বশীকরণ বলা যায়। যে প্রক্রিয়া দারা প্রাণীর প্রবৃত্তি রোধ হয়, তাহার নাম স্তন্তন, যাহাতে পরস্পর প্রণয়িব্যক্তিদিগের প্রণয় ভঞ্জন ইইয়া উভয়ের মধ্যে বিদ্বেষ উৎপয় হয়, তাহাকে বিদ্বেষণ; যে কর্মা দারা কোন ব্যক্তিকে স্বীয় দেশাদি হইতে ভ্রম্ভ করিতে পারা যায়, তাহার নাম উচ্চাটন ও যাহাতে প্রাণিবর্গের বিনাশ সাধন হয়, তাহাই মারণ নামে উক্ত ইইয়াছে। এই সকল কার্য্যে দেবতা, দিক্ ও কালাদি পরিজ্ঞাত হইয়া কার্য্য করিলে তাহা সফল ইইয়া থাকে।

শান্তি কার্য্যের দেবতা রতি, বশীকরণের বাণী, স্তম্ভন-কার্য্যের রমা, উচ্চাটনের হুর্গা ও মারণের দেবতা ভদ্রকালী।

<sup>\*</sup> বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস ব্রাহ্মণকাণ্ড ৪র্থ অংশ দ্রন্থর। বাইবেল গ্রন্থের (Matthew II. 1) স্থানবিশেষে 'জ্ঞানী' শব্দে পূর্ব্যাঞ্চলবাসী মগি ( Magi ) পুরোহিতগণের উল্লেখ আছে। উক্ত ম্যাথুর বর্ণনা হইতে জানা বার বে, এই মগিগণ পালেন্তিনের পূর্ব্যাংশ সম্ভবতঃ পারস্য ও মিসোপোটেমিয়া হইতে জেক্সসালেমে আসিয়া থাকিবেক।

কর্মের সাদিতে ষ্থাক্রমে এই সকল দেবতার ষ্থাবিধি পূজা করিয়া কার্য্যারম্ভ করা কর্ত্তবা।

অতঃপর দিঙ্নিয়ম পালন করা উচিত। যে যে কার্য্যে যে বে দিক্ প্রশন্ত, সেই সেই দিকে সেই দেই কর্ম্ম সম্পাদন করা বিধের। যথা—শান্তি কার্য্যে ঈশানদিক, বশীকরণে উত্তরদিক্, স্তম্ভনে পূর্ব্যদিক্, বিদেষণে নৈর্মাতদিক্ এবং উচ্চাটনে বায়ুকোণ ও মারণে অগ্রিকোণই প্রশন্ত জানিবে। স্থোদিয় হইতে দশ দশ দও করিয়া দিবা ও রাত্রিতে বসন্তাদি ছয় ঋতু হইয়া থাকে, অর্থাৎ স্থোদিয়ের পর প্রথম দশদও কাল বসন্ত ঋতু, তৎপর দশদও গ্রীয়, তৎপর দশদও বর্ষা, তৎপর দশদও কাল শিশার বলিয়া উক্ত। মতান্তরে দিবসের পূর্ব্বভাগ বসন্ত, মধ্যাহ্ন গ্রীয়, অপরাহ্ন বর্ষা, প্রদোষ শিশার, মধ্যরাত্র শরৎ ও উষা হেমন্ত বলিয়া নির্ণীত হইয়াছে। ক্রিয়ার্থী এই রূপে সময় নিরূপণ করিয়া ষ্টকর্ম্ম নিজ্পয় করিবে।

**८२मछ** ঋजूरा भाष्ठिकार्या, तमराख तमीकत्रन, निमित्त মারণ কার্য্যের অনুষ্ঠান করা বিধেয়। এতদ্তির তিথি, বার ও নক্ষত্রাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিতে হইবে। দ্বিতীয়া. তৃতীয়া, পঞ্চমী ও সপ্তমী তিথিতে এবং বুধ, বুহস্পতি, শুক্র ও দোমবারে শাস্তি-কর্ম প্রশস্ত। বৃহস্পতি কিম্বা দোমবার-युक्त विष्ठी, ठरूथी, जासामिनी, नवभी, अष्टभी अथवा मनभी তিথিতে পুষ্টি-কর্ম করিবে। বে কর্ম দারা ধন-জনাদির বুদ্ধি इम्र, जाहारक शूष्टि-कंम् वरण। मगभी, धकामगी, अमावचा, নবমা বা প্রতিপদ তিথিতে এবং রবি কিংবা শুক্রবারে আকর্ষণ कार्या कतिरव। विरवसंग कार्या भनि किश्वा तविवात्रयुक পূর্ণিম। তিথিই প্রশস্ত। যন্ত্রী, চতুর্দ্দণী ও অষ্ট্রমী তিথিতে এবং শনিবারে উচ্চাটন কার্য্য প্রশস্ত। বিশেষতঃ প্রদোষ সময়েই উक्ठाउँन कार्या कत्रनीय जानित्। कृष्णभाष्य ठकूकी, अक्षेत्री অথবা অমাবস্থা তিথিতে এবং শনি, মঙ্গল বা রবিবারে মারণ কার্য্য করিতে হয়। বুধ কিংবা দোমবারে এবং পঞ্চমী, দশমী অথবা পূর্ণিমা তিথিতে স্তম্তন কার্য্য বিধেয়।

শুভগ্রহের উদয়ে শাস্তি পৃষ্ট্যাদি শুভ কর্ম এবং অশুভ গ্রহের উদয়ে অশুভ কার্য্য সম্দর নিষ্পন্ন করিবে। বিদ্বে ষণ ও উচ্চটেনাদি ক্রুরকার্য্য সকল রবিবার রিক্তা তিথিতে এবং মৃত্যুযোগে মারণ কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

কোন্ কোন্ নক্ষতে কোন্ কর্ম করিলে কার্যাসিদ্ধি হয়, তাহা পরে বলা যাইতেছে। স্তম্ভন, মোহন ও বশীকরণ এই তিবিধ কর্ম, মাহেল ও বারুণ মধ্যগত নক্ষতে আরম্ভ করিলে দিদ্ধি হয়। জোঠা, উত্তরাধাতা, অমুরাধা ও রোহিণী
নক্ষত্র মাহেন্দ্রমণ্ডলস্থিত এবং উত্তরভাদ্রপদ, মূলা, শতভিধা,
পূক্ষভাদ্রপদ ও অশ্লেষা নক্ষত্র বারুণমণ্ডল-মধ্যগত। এই
সকল নক্ষত্রে যে কার্য্যের অমুঠান করা যায়, সেই কার্য্যই
সকল হইয়া থাকে। পূর্কাধাতা নক্ষত্রেও উক্ত কার্য্যসমূহ
অমুঠিত হইলে সিদ্ধি হয়।

বিদ্বেষণ ও উচ্চাটন কর্ম্ম বহ্নি ও বায়ুমণ্ডলন্থিত নক্ষত্রে করিতে হয়। স্বাতী, হস্তা, মৃগশিরা, চিত্রা, উত্তরকন্ত্রনী, পুষ্যাও পুনর্ক্স বহ্নিওলমধ্যন্থিত নক্ষত্র এবং অশ্বিনী, ভরণী, আর্দ্রা, ধনিষ্ঠা, শ্রবণা, মঘা, বিশাখা, কৃত্তিকা, পূর্বকন্ত্রনী ও রেবতী নক্ষত্রে বায়ুমণ্ডল মধ্যন্থিত। এই সকল নক্ষত্রে পূর্ব্বোক্ত কার্য্য ধথায়থ সম্পান করিলে সিদ্ধিপ্রদ হইয়া থাকে।

পূর্বে যেমন তিথি ও নক্ষত্রের কথা বলা হইল, তদ্ধপ नक्ष ७ कानमान निर्फार्ग এই সকল कार्यमञ्जीन कन्ना विरधम । निवरमत পूर्वां गारा वमस विना डेक रहेबाहर, जारा वशैकत्रत्व अभेष कान। मधाजांग विषय ७ উक्राहेन, শেষভাগ শান্তি ও পুষ্টি কর্ম্ম এবং সায়ংকালে মারণ কর্মা করা विरधग्र। जिःश्वा वृश्विक नक्ष खखन, कर्के वा जूना नक्ष विष्वयं ७ डेक्कांचेन, त्मय, कळा, ध्रु वा मीन नत्थं वनीकत्रंग, শান্তি ও পুষ্টি কর্ম করিতে হয়। মারণ, উচ্চাটন ও শত্র-नित्राकत्रगानि कार्या ३ तमर, कछा, ४२ ७ मीन नरंश अगछ। অনস্তর উক্ত ষটুকর্মের ভূতোদয় দেখিতে হইবে। জলতত্ত্বের উদয়ে শান্তিকর্মা, বহ্নিতবের উদয়ে বশীকরণ, পৃথীতবের উদয়ে স্তম্ভন, আকাশতবের উদয়ে বিদেষণ, বায়তবের উদয়ে উচ্চাটন এবং পৃথী অথবা বহ্নিতত্ত্বের উদয়ে মারণ কার্য্য করিবে। এই প্রকারে তত্ত্বোদয় বিবেচনা করিয়া কার্য্য করা কর্ত্তব্য, কিন্তু শক্রভয় বা অন্ত কোন প্রকার মহাভয় উপস্থিত হুইলে তন্নিবারণার্থ কালাকাল বিচার করিবে না। যথনই এইরূপ বিপদ উপস্থিত হইবে, তথনই তাহার শাস্তি বিধান করিবে।

এই বড়্বিধ কর্ম্মগধনের জন্ত দেবতাবিশেষের আরাধনা করিবার বিষয় পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি। বশীকরণ, ক্ষোভণ ও আকর্ষণ কাব্যে দেবতাকে রক্তবর্ণ চিন্তা করিবে। বিষ-নিবারণ, শান্তিকরণ, ও পুষ্টি কার্য্যে খেতবর্ণ, স্তন্তনে পীতবর্ণ, উচ্চাটনে ধূমবর্ণ, উন্মাদকরণে রক্তবর্ণ এবং মারণকার্য্যে দেবতার কৃষ্ণবর্ণ রূপ ধ্যান করিতে হয়। এতন্তির কার্য্যকালে শর্ম, উথান ও উপবেশনাদি অবস্থান চিন্তা করিবার বিধি আছে। মারণকার্য্যে দেবতাকে উত্থানাবস্থায় চিন্তা করিবে। উচ্চটিনে স্থপ্ত এবং অন্যান্ত কার্য্যে তত্তৎ কার্য্যেক্ত দেবতাকে

উপবিষ্ট ভাবিয়া ধ্যান করিতে হইবে। নাজিককার্য্যে উপবিষ্ট ও শেতবর্ণ, রাজসকার্য্যে পীত, রক্ত অথবা শ্রামবর্ণ এবং তামস কার্য্যে যানমার্গস্থিত ও ক্বফবর্ণ জানিবে। মৌক্ষকামী ব্যক্তি সাজিক কার্য্য করিবেন। রাজ্যাভিলাষী রাজস কার্য্য করিবে। শক্রনাশার্থ ও সর্ববেরাগ নিবারণার্থ এবং সর্বপ্রকার উপদ্রব প্রশমনের জন্ম তামস কার্য্য করা বিধেয়।

উপরি উক্ত কর্মসাধনের জন্ম একএকটা মন্ত্র আছে।
কর্মবিশেষে মন্ত্রেছঁ, ফট্, বৌষট্ ও নমঃ প্রভৃতি শব্দের প্রয়োগ
বিহিত হইয়াছে। বন্ধন, উচ্চাটন ও বিদ্বেশ কার্য্যে হুঁ এই
মন্ত্র জপ করিতে হয়। ছেদনে ফট্, গ্রহরিষ্টি নিবারণে হুঁ ফট্,
পুষ্টিকার্য্যে ও শান্তিকরণে বৌষট্ এবং অগ্নিকার্য্যে অর্থাৎ
হোমাদিতে স্বাহা মন্ত্রে কার্য্য করিবে।

এই মন্ত্র সাধারণতঃ ছুই প্রকার, যোজন ও পল্লব। যে মন্ত্রের আদিতে নামযুক্ত থাকে, তাহাই পল্লব। মারণ, সংহার, গ্রহভূতাদি নিবারণ, উচ্চাটন ও বিদেষণকার্য্যে পল্লব মন্ত্রই প্রশস্ত। যাহার অন্ত নামযুক্ত, তাহাই যোজন মন্ত্র। শান্তি, পুষ্টি, বশীকরণ, প্রায়শ্চিত্ত, মোহন, স্তম্ভন, উচ্চাটন ও বিদ্বেষণ कार्या योजन मञ्जरे वावशांत कतित्व। नात्मत आहि. मधा বা অন্তে মন্ত্র থাকিলে তাহাকে রোধ মন্ত্র বলা যায়। অভি-मूथीक त्रंग, नर्करतागिनवात्रंग, ज्वत्र्थर-विष्रश्रीष्ट्रां मि शिष्ठ ७ সম্মোহন কার্য্যে রোধ মন্ত্র দারা কার্য্য করাই বিধি। যাহাতে নামের এক এক অকরের পর মন্ত্র থাকে, তাহাকে গ্রন্থন মন্ত্র বলে। ইহা শান্তি কার্য্যে প্রশস্ত। যে স্থলে নামের আদিতে অনুলোমে এবং নামের অন্তে বিলোমে মন্ত্র থাকে, তাহাকে मः भूषे मञ्ज करह। **এই म**ञ्ज की नक कार्या कतिरव। মৃত্যুনিবারণ ও রক্ষাদি কার্য্য ইহাতে প্রশস্ত। মন্তের তুই **क्टे** जिक्क अन्य अन्य नात्मत क्टे क्टें जिक्क क्रम अन्य क्रम अन्य कतित्व मित्र मेख र्य। উटा वशीकत्व, आकर्षण ७ शूष्टि কার্যো প্রশস্ত।

এই মন্ত্রসমূহের পঞ্চলশটা অধিষ্ঠাতৃ দেবতা নির্দিষ্ট হইয়াছে,

ক্তু, মঞ্চল, গরুড়, গরুর্বে, যক্ষ, রাক্ষস, সর্প, কিরর, পিশাচ, ভূত,দৈত্য, ইন্দ্র, সিদ্ধ,বিদ্যাধর ও অম্বর এই পঞ্চদশ প্রকার। মন্ত্রপ্তলি বর্ণসংখ্যাভেদে বিভিন্ন সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়াছে। একাক্ষর মন্ত্র—কর্ত্তরী, ঘ্যক্ষর মন্ত্র—স্টী, ত্র্যক্ষর মন্ত্র—মূলার, চতুরক্ষর মন্ত্র—মুখল, পঞ্চাক্ষর মন্ত্র—কৃর, ষড়ক্ষর মন্ত্র—শৃঙ্গল, সপ্তাক্ষর মন্ত্র—ক্রকচ, অষ্টাক্ষর মন্ত্র—শূল, নবাক্ষর মন্ত্র—বজ্ঞ, দশাকর মন্ত্র-শক্তি, একাদশাকর মন্ত্র-পরভ, বাদশাকর মন্ত্র—চক্র, ত্রোদশাকর মন্ত্র—কুলিশ, চতুর্দশাকর মন্ত্র— নারাচ, পঞ্চশান্দর মন্ত্র—ভুষুণ্ডী এবং ষোড়শান্দর মন্ত্র—পদ্ম আখ্যায় অভিহিত। এই ষোড়শবিধ মন্ত্রের কোন্টা কোন্ কার্য্যে প্রশন্ত, তাহ। নিমে লিখিত হইতেছে। মন্ত্রছেদে कर्खती, जिनकार्या यही, जिल्लान पून्नत, क्लाज्य पूर्व, বন্ধনে শৃঙ্খল, ছেদনে ক্রকচ, ঘাতকার্য্যে শূল, স্তম্ভনে বজ্ঞ, वस्ता गिक, विष्वत्य शत्रः, मर्क्कार्या हक, जैनामकत्रत् कुनिम, रेमग्रंडिम नातार, गांत्रण जुबुखी व्यवः गांखि श्रृष्ट्रापि কর্ম্মে পদ্মমন্ত্র প্রশস্ত। এই সকল শাস্ত্যাদি কর্ম্ম বামাচার-विद्राधी कानित्व।

মন্ত্রসমূহের পুং স্ত্রী ও নপুংসক সংজ্ঞা অভিহিত হইয়াছে। दा मरद्वत अर**ख या**श भक अयुक्त स्टेग्नारह, जाश खीमः छक। নমঃ শব্দ বুক্ত মন্ত্ৰ নপুংসক এবং ছুঁ ফটু শব্দ সম্বিত মন্ত্ৰই পুরুষ নামে কথিত। বশীকরণ ও শাস্ত্যাদি অভিচার কার্য্যে পুরুষ, ক্ষুদ্রক্রিয়াদি বিনাশে স্ত্রীমন্ত্র এবং অভ্যত্ত নপুংসক মন্ত্র ব্যবহার ক্রিবে। এতদ্ভিন্ন মন্ত্রের আগ্নের ও দৌম্যভেদ আছে। মন্ত্রের অন্তে ওঁ শব্দ থাকিলে তাহা আগ্নেয় মন্ত্র জানিবে। ইন্দু ও অমৃতাকর যুক্ত মন্ত্রই সৌম্য নামে অভি-হিত। আগ্নের মন্ত্রের অন্তে নমঃ শব্দ থাকিলে তাহ। সৌম্য এবং সৌমামন্ত্র পল্লবিত হইলে আগেয় বুলা যায়। বামনাদায় খাসবহনকালে মন্ত্রের নিদ্রাবস্থা ও দক্ষিণনাসায় বহনকালে জাগ্রদবস্থা জানিতে হইবে। মন্ত্রের নিদ্রাকালে জপ করিলে দেই জপ ফলপ্রদ হয় না। দক্ষিণনাসায় শ্বাসবহনকালে আগ্নের মন্ত্র এবং বামনাসার খাসবহনকালে সৌম্য মন্ত্র প্রবৃদ্ধ थारक। উভन্ন नाड़ीत वहनकारण मकल महाहे व्यवूक्त थारक। প্রবুদ্ধমন্ত্রে জপ সিদ্ধ হইয়া থাকে।

ঐ ষট্কশ্মের অন্তান কালে বিভিন্ন আসন বিহিত হইয়াছে। পুষ্টিকর্মে পদাসন, শান্তিকার্য্যে স্বন্তিকাসন, আকর্বণ, পুষ্টিকর্ম ও বিদেষণে কুকুটাসন,উচ্চাটনে অর্দ্ধ স্বন্তিকাসন,
মারণ ও স্তন্তনে বিকটাসন এবং বশীকরণে ভদ্রাসনই প্রশন্ত।
বশীকরণে মেষ চর্মা, আকর্ষণে ব্যাঘ্রচর্মা, উচ্চাটনে উষ্ট্রচর্মা,
বিদেষণে ঘোটকচর্মা, মারণকার্য্যে মহিষ্চর্মা, মোক্ষসাধনে

গজচর্ম এবং সকল কর্মে রক্তবর্ণ কম্বলাসনে উপবেশন করিয়া কার্য্য করিবে। অনস্তর শান্তিকার্য্যে পদ্মমুদ্রা, বশীকরণে পাশমুদ্রা, স্তন্তনে গদামুদ্রা, বিদ্বেষণে মুম্বন্মুদ্রা, উচ্চাটনে বজ্ঞমুদ্রা এবং মারণে খজ্ঞামুদ্রা বিস্তানে কার্য্য করিতে হইবে। ইহার প্রত্যেক কর্মেই স্বতন্ত্র স্বতন্ত ক্ষুণ্ড করিবার বিধি আছে। বিদ্বেষ কার্য্যে ত্রিকোণ কুণ্ড করিতে হয়। ঐ কুণ্ড এক হন্ত পরিমিত হওয়া আবশুক। শক্রপক্ষের উচ্চাটনে নৈশ্ব তিকোণে এবং দেবোচ্চাটনে মণ্ডপের বায়ুকোণে কুণ্ডের মুধ রাখিতে হইবে।

শক্রতাপন কার্য্যে যোনিকুগুই প্রশস্ত। মণ্ডপের অগ্নিকোণে এই কুণ্ড করিতে হয়। শক্রমারণে মণ্ডপের দক্ষিণ দিকে অর্দ্ধন্দ কুণ্ড করিয়ে। শক্রর রোগবর্দ্ধনে মণ্ডপের নৈঞ্চকোণে ত্রিকোণ কুণ্ড করিয়া কার্য্য করিবে। বিদ্বেশ কার্য্যে অগ্নিকোণে পূর্ণচন্দ্র সদৃশ অথবা চতুরস্র কুণ্ড করিয়া কার্য্য করা উচিত। চতুরস্র কুণ্ডে বশীকরণ, ত্রিকোণ কুণ্ডে আকর্ষণ, স্তন্তন ও উচ্চাটন এবং ষ্ট্কোণ কুণ্ডে মারণ কার্য্য করিবে।

পুষ্টিকার্য্যে মণ্ডপের উত্তরদিকে, শান্তিকর্ম্মে পশ্চিমদিকে, উচ্চাটনে বায়ুকোণে এবং মারণে দক্ষিণদিকেই কুণ্ডনির্মাণ প্রশস্ত। অভিচারকার্য্যে কুণ্ড পরিমাণের ন্যুনাধিক্য হেতু বিশেষ কোন দোষ জন্মে না, কিন্তু কার্য্যকালে উহাদিগকে সর্ব্য স্থান্থায়িত করিয়া কর্ম্মসাধন্ট বিধেয়।

অথর্কবেদবিদ্ জনৈক পরমজ্ঞানী ব্রাহ্মণকে বছ অর্থ ও
নানা রত্নভূষণাদি দিয়া সম্ভষ্ট করণানস্তর বিধানামুসারে বরণ
করিবে। ব্রাহ্মণ ব্রতী হইয়া উৎসব ও ষত্নসহকারে সর্ক্
প্রকার রক্ষাবিধানপূর্কক ক্রতীর হিতকামনায় মারণকার্য্য
অন্তর্চান করিবেন। অভিচারকার্য্যে বিত্তের শঠতা করিতে
নাই, যদি অর্থবায়ের শঠতা হেতু কার্য্যের কোন প্রকার
অঙ্গভঙ্গ হয়, তাহা হইলে কর্মকর্ত্তার পুত্র, আয়ু, ধন ও যশ
নাই হইয়া থাকে। দেশরক্ষার জন্ম অভিচার করিলে রাজা বা
কর্মকর্ত্তা পাপভাগী হন না। নিমে সংক্ষেপে উদাহরণস্বরূপ
ক্রতী মন্ত্র ও তাহাদের ক্রিয়া বিবৃত হইল,—অথর্কণোক্ত
অরশান্তিমন্ত্র অগস্ত্য ঋষিরমন্ত্রপুক্তন্দঃ কালিকা দেবতা
অরম্ভ সন্তঃ শাস্ত্যর্থে বিনিয়োগঃ। ও কুবেরস্তে মুখং রোক্রং
নিদিমানন্দিমাবহন্। জরং মৃত্যুভয়ং ঘোরং জরং নাশয়তে
গ্রহম্য

ওঁ কুবেরন্তে মুখং রোজং ইত্যাদি মন্ত্র সহস্র বা দৃশ সহস্র বার জপ করিয়া আমপত্র দারা হোম করিলে নিশ্চয় জর-শান্তি হয়। 'ওঁ নমো ভগবতি মৃতসঞ্জীবনি অমুক্স শান্তিং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিলে সর্ব্ব প্রকার উপদ্রবের বিনাশ হয়। হারীতে জরশান্তিবিধানকরে অনেকগুলি মন্ত্র প্রদত হইয়াছে, উক্ত গ্রন্থের জরহারাবলির বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—

ওঁ ব্রাং ক্লীং ঠঃ ঠঃ ভো ভো জর শৃণু শৃণু হন হন গর্জ গর্জ একাহিকং দ্যাহিকং ত্যাহিকং চতুরাহিকং সাপ্তাহিকং মাদিকং আর্দ্ধমাদিকং বার্ষিকং দ্বোষিকং মৌহুর্ত্তিকং নৈমেষিকং অট অট ভট ভট হুং ফট্ অমুকশু জরং হন হন মুঞ্চ মুঞ্চ ভূম্যাং গচ্ছ গচ্ছ সাহা।

ওঁ অভেত্যাদি অমুকগোত্তত অমুক্ত উৎপন্নজরক্ষায় তন্নকত্রায় এষ রচিতপুত্লকবলিন্ম:। ইত্যুৎস্ক্য নিমজ্জয়িত। উত্তরতাং দিশি পুত্লকবিসজ্জনং কর্ত্ব্যুম্।

প্রথমে ওঁ ব্রীং ক্লীং ইত্যাদি মন্ত্রে বলি প্রদান করিতে হইবে। জ্বরাযুক্ত ব্যক্তির নবমুষ্টি পরিমিত তণ্ডুল লইয়া বলি পিণ্ড পাক করিতে হয়। তৎপরে তণ্ডুলচ্ব দারা একটা জ্বর-প্রতিমৃত্তি গঠন করিয়া হরিদ্রা দারা সেই মৃত্তির অঙ্গ রঞ্জিত করিবে এবং তাহার চ্ছুর্দিক্ হরিদ্রাক্ত ধ্বজচভুষ্টয় দারা শোভিত করিয়া হরিদ্রারসপূর্ব চারিটী পুটপাত্র স্থাপনপূর্বক তাহাতে ঐ পুত্তলিকাকে গন্ধপুষ্প দারা ভূষিত করণান্তর বলি প্রদানপূর্বক বিসর্জন করিবে। এইরূপ তিন দিবস বলি প্রদান করিলে জ্বরশান্তি হইয়া থাকে। জ্বরমূর্ত্তি উৎসর্গ করিয়া উত্তরদিকে বিসর্জন করিতে হয়। গর্গাদিতে এই প্রথাই ভিন্নরূপে উক্ত হইয়াছে। বাছল্যভয়ে তৎসমুদায় উদ্ধৃত হইল না।

মৃতসঞ্জীবনী মন্ত্র,—হোঁ ওঁ জুঁ সঃ ওঁ ভূভূবঃ স্বঃ ত্রাম্বকং যজামহে স্থান্ধিং পৃষ্টিবৰ্দ্ধনং উর্বাক্তমিব বন্ধনামূত্যোর্শুকীয় মামৃতাং হোঁ ওঁ জুঁ সঃ।

শ্লরোগপ্রতিকার,—ওমদ্যেত্যাদি অমুকগোত্রশু প্রী অমুকদেবশর্মণঃ শ্লরোগপ্রতিকারকামনয়। ওঁ মিচু ইমঃ ইত্যাদি পিনাকং বিভ্রদাগাহি ইত্যস্তং মন্ত্রং সহস্রং অযুতং লক্ষং বা জপমহং করিষ্যামি ইতি সংকল্পা শিবলিক্ষে ত্রাম্বকবিধানেন সংপূজ্য ইমং মন্ত্রং জপেৎ। ওঁ মিচু ইমঃ শিবতমঃ শিবোনঃ স্থমনা তব পরমে ত্রন্ধ আযুধনিধায় কৃত্তিং বসান আচর পিনাকং বিভ্রদাগহি।'ইতি জপ্ত্বা দক্ষিণাং কুর্যাৎ।

গর্ভজননোপায়,—ওঁ মুক্তাপাশাবিপাশাশ্চ মুক্তাঃ সুর্যোগ রশ্ময়ঃ। মুক্তসর্বভিয়াদ পর্ভ এহেহি মারীচ স্বাহা। এই মন্ত্রে জল অষ্টবার অভিমন্ত্রণ করিয়া গর্ভিণীকে দিবে। ইহাতে স্থপ্রস্ব হইবে। নিগড়বন্ধন,—ওঁ নমঋতে নিঋতি তিগ্নতেজো যন্ময়ং বিব্ৰেতা বন্ধকেয়ং যমেন দত্তং তশুসংবিদানোত্তমেনাকে অধিরোহয়ৈনং। অশু নিগড়ভঞ্জনমন্ত্রশু প্রজা পতিঋষি নিঋতির্দ্দেবতা ত্রিষ্টুপ্ছলো বন্ধনাদি ব্যসনপরিহারার্থে বিনির্দারঃ। অযুত জপে নিগড়াদি খলন হয়।

বৃষ্টিকরণ,—ওঁ পুদরাবর্ত্তকৈর্শ্বের প্লাবয়ন্তং বন্ধররাং।
বিহ্যদ্গর্জিত-সরদ্ধতোয়াত্মানং নমাম্যহং। যন্ত কেশেষু জীমৃতো
নদ্যঃ সমৃত্যাশ্চনারন্তর্মে তোয়াত্মনে নমঃ ইতি ধ্যাত্মা বাহ্
বরুণমুপচারেঃ পুজয়িতা মূলমন্ত্রং জপেং। প্রজাপতিথা বিস্তিষ্টুপছলো বরুণদেবতা এতদাজ্যমতিবাপ্য স্বৃষ্ট্যর্থং জপে
বিনিয়োগঃ। মন্ত্রন্ত বঁ গুরুমুখাজ্জেরঃ নাতিমাত্রজলে স্থিতা
জপেনান্ত্রং প্রসর্ধীঃ। বহুসহ্রাং জপেনান্ত্রং ত্রিদিনং ব্যাপ্য বতুত
অথবা বট্সহ্রা জপেনান্ত্রং তদাবৃষ্টির্ভবেদ্ গ্রুবম্।

এই সকল কার্য্যের অভ্যাস জন্ম গুরুর সাহায্য আবশুক হয়। গুরু কর্তৃক মন্ত্র সংজ্ঞার প্রকৃত মর্ম্ম অবগত না হইলে কর্ম্মকর্ত্তা কিছুই কার্য্যের স্থফল লাভ করিতে পারিবেন না। এই সকল কার্য্য এতই গুন্থ যে, গ্রন্থ হইতে তাহার প্রকৃষ্ট পরিচয় লাভ করা বিদ্রুষনা মাত্র।

অতঃপর মস্ত্রাংশ বাদ দিয়া পার্থিবপদার্থের সমন্বয়-গুণ বিবৃত্ত করা যাইতেছে। কএকটী পদার্থের সংমিশ্রণে এরূপ একটী অভাবনীয় বস্তুর উদ্ভাবন করা যায় যে, তাহার গুণাবলী ভৌতিকব্যাপারে সমুৎপন্ন বলিয়া অনুমান হয়। যুরোপে এক সময়ে এক দার্শনিক সম্প্রদায়ের প্রতিপত্তি হইয়াছিল। তাহারা দ্রব্যগুণে অভাভ ধাতুকে সোণা-রূপায় পরিণত করিতে চেষ্টা পান। তাহাদের উদ্ভাবিত এই কিমীয়বিদ্যা (Alchymy) হইতে কালে রসায়ন-বিজ্ঞানের উৎপত্তি হইয়াছে।

আমাদের দেশের ভোজবিদ্যাবিদ্যাণ এই দ্রব্যগুণের অবেষণ করিতে করিতে একটা অভিনব বিদ্যায় সমুপস্থিত হন। তাহাই আমাদের ভোজবিদ্যা নামে প্রসিদ্ধ। নিম্নে দ্রব্যাদির সংমিশ্রণ গুণে বনীকরণাদি বিষয়ে যে ফল পাওয়া গিয়াছে, তাহাই উদ্ধৃত করা বাইতেছে।

#### বশীকরণ।

বণীকরণ বিজ্ঞান দারা নর নারী উভয়কেই বশীভূত করিতে পারা যার। লজ্জালু লতা, অপামার্গের জটা, বহেড়া, অপারাজিতা ও চাণ্ডালী লতা একত্র হগ্নের সহিত কর্দ্দমবং পেষণ করিবে। পরে সেই কর্দ্দম একখণ্ড পট্টবস্ত্রে লেপন করিরা তদ্ধারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিবে। পরে তাহা পদ্মনালমধ্যগত হত্র দারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে এবং একবর্ণা গাভীর হুর হইতে প্রস্তুত মৃত দারা সেই পূর্ককৃত বর্ত্তিকা আর্দ্র করিয়া

লইবে। অনস্তর চতুর্দ্দশী রাত্রিতে ভৈরবের পূজা করিয়া ঐ বর্ত্তিকা প্রজ্ঞানত করণাস্তর তাহার শিখায় কজ্জলপাত করিবে। ঐ কজ্জল দারা স্ত্রী, পুরুষ, এমন কি, যাহাকে ইচ্ছা করা যায়, তাহাকেই বশীভূত করা যাইতে পারে।

মন্ত্র দারাও বশীকরণ করা যাইতে পারে। সাধক 'ওঁ ছীঁ মোহনি স্বাহা' এই মন্ত্র জপ করিয়া দিন্ধ হইলে, চন্দন, পূজা, বন্ধ্র, অথবা কোন প্রকার উত্তম ফল, উক্ত মন্ত্রে অষ্টোত্তর শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার হল্তে প্রদান করিবে সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে।

'ওঁ চিটি চিটি চাণ্ডালি মহাচাণ্ডালি অমুকং মে বশমানয়
স্থাহা' এই মন্ত্র সপ্ত দিবদ জপ করিলে রাজাকে বশীভূত
করিতে পারা যায়। তালপত্রে এই মন্ত্র লিথিয়া ঐ তালপত্র হগ্ধমিশ্রিত জলে নিক্ষেপ করিয়া পাক করিবে। ঐ মন্ত্র
মধ্যে যাহার নাম থাকিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হইবে।
মতান্তরে বিলক্টক দ্বারা তালপত্রে লিথিয়া হুয়ে পাক
করণান্তর তিন দিবদ ঐ তালপত্র কর্দম মধ্যে পুতিয়া রাখিবে।
দিবসত্রয় পরে ঐ তালপত্র পুনরায় উঠাইয়া হুর্কোৎসব মণ্ডপদ্বারে প্রোথিত করিবে। এইরূপ করিলে নিশ্চয়ই বশীকরণ
হইয়া থাকে। যট্কর্মদীপিকা, ক্রিয়োড্টৌশ, শাবর ও
উড্টীশ প্রভৃতি গ্রন্থে মন্ত্র ও প্রক্রিয়ার বাহলা দেখা যায়।

স্ত্রীলোকদিগকে বশ করিবার জন্ম দ্রবাসজ্যের গুণাগুণ নিমে লিখিত হইতেছে। রবিবারে ক্ষণ্ত্রার পুষ্প, লতা শাখা, পত্র ও মূল গ্রহণ করিয়া পেষ্ণ করিবে। পরে তাহার সহিত কর্পুর, কুস্কুম ও গোরোচনা সংযুক্ত করিয়া কপালে তিলক ধারণ করিবে। ঐ তিলক দর্শনমাত্রে রমণীমাত্রই বশীভূতা হইবে। ১ চিতাভন্ম, বচ, কুড় ও তগরপুষ্প একত্র চূর্ণ করিয়া কোন স্ত্রীর মস্তকে দিলে সেই রমণী তৎক্ষণাৎ বশীভূতা হইবে। ২ জিহ্বামল, দম্ভমল ও নাসামল তामृत्वत महिल था उम्राहेत्व खीत्वाक तथा रम्। ७ बन्मवि ও চিতাভম কোন পুরুষ যে রমণীর অঙ্গে নিক্ষেপ করিবে. সেই রমণী সেই পুরুষের বশীভূত। হইবে। ৪ তাদ্বুলের রসে হরিতাল ও মনঃশিলা পেষণ করিয়া মঙ্গলবারে ললাটে जिनक धात्रण कतिरन तम्णी वशीकृषा रम् । १ तृहम्भि जिवादेत সিন্দুর ও কদলীকন্দ একত পেষণ করিয়া কপালে তিলক-ধারণ করিলে দর্শনমাত্রেই রমণী বখা হইবে। ৬ গোরুর দস্ত ও মহুষ্যের দস্ত একতা তৈলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিলক দিলে কান্তা স্বীয় প্রণয়ীর একান্ত বশীভূত হয়। ৭ যবচূর্ণ, হরিদ্রা, গোমূত্র, স্বৃত ও খেতসর্বপ একতা পেষ্ণ করিয়া মুথে একণ করিলে পদ্মের স্থায় মুথকান্তি হয় এবং

সেই পুরুষ দ্বীদিগের ও রাজকুলের প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে।
৮ গোরোচনা ও পদ্মপত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক
করিলে স্ত্রী বশীভূতা হয়। ৯ মালতীপূপ্প লইয়া পউত্বত্র

ঘারা বর্ত্তিকা প্রস্তুত করিয়া এরগুইতলে প্রদীপ জ্বালিবে।
এই প্রদীপের শিখায় শুক্রবারে নৃকরোটাতে কজ্জলপাত
করিয়া দেই কজ্জল দ্বারা চক্ রঞ্জিত করিলে তাহাকে যে
নারী দর্শন করিবে, সেই নারীই বশীভূতা হইবে। ১০ ওঁ
নমঃ কামাখ্যা দেবি অমুকীং মে বশংকরী স্বাহা এই মন্ত্র

অষ্টোত্তর শতবার জপ করিলে সিদ্ধি হইবে।

সিদ্ধনাগার্জুনকক্ষপুটে স্ত্রীলোকদিগের পতিবশীকরণো-পার লিপিবদ্ধ হইয়াছে। 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি পতিং মে বগুং কুরু কুরু স্থাহা' এই মন্ত্র অস্টোত্তর শতবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে বিধানাত্মারে নিয়োক্ত ক্রিয়াগুলি সম্পন্ন করিলে পতি বশ হয়।

'রোচনং মংশুপিত্তঞ্চ পিষ্ট্র। তু তিলকে ক্বতে। বামহস্তকনিষ্ঠায়াং পতিদ্দাসো ভবত্যলম্ ॥'১ 'পুত্রজীবী চ রক্তা চ মোহিনী গিরিকণিকা। খেতাপরাজিতামূলং সমাংশং চুর্থমধ্যতঃ। দীয়তে পশ্চিমে রাত্রৌ সতামূলেহতিবশুকুৎ ॥'২ 'স্থােতং কণ্টকার্য্যাশ্চ মূলঞ্চ গিরিকর্ণিকা। তামূলেন প্রদাতব্যং দাসবং কুরুতে পতিম্॥'৩ 'मम्लर्गा ज्थाजी वत्त्व वक्षा निरवशरार । नवनीट्ठ विनिक्थिः उक्तृर्नः পाচয়्यत् घ्रटः। তদ স্বতং ভোজনে দেয়ং পতিদাদো ভবত্যলম ॥'৪ 'যত্ৰ মৃত্ৰয়তে ভৰ্তা তত্ৰ মৃদামপাণিনা। যত্নাদ্গ্রাহ্ণ সমন্ত্রেণ প্রজপন্ পঞ্চিন হৈং॥ মুদং কুলালচক্রস্থাং বিপরীতস্থ বা হরেং। উভাভ্যাং বুষভং কৃত্বা হুত্রেণাসাঞ্চ প্রোভয়েৎ॥ দ্বারদেশে স্থিতং তম্ভ যাবদ্বর্ত্তা তু লঙ্ঘয়েৎ। তথা তু নিখনেচ্চৈব পতির্বশ্রে। ভবত্যলম্॥ जन्तृरह कांमरनरवाश्यो **यग्र**व यखनः बरङ ॥'८

'ওঁ হোং নাথং তুচ্ছং মন্ত্রয়তী হোং পঞ্চনথে উচ্চ ওং পনী হোং দামোহি নীলদ্রতি দোং দাং ঘোগিনী কামিনী যালী বন্ধে স্থাবন দাং জবেন জামুয় দং রাং স্বাহা।' অনেক মৃত্র-স্থানমৃত্তিকা গ্রাহা সিদ্ধিযোগঃ ॥৬

'পুংবিন্দুং গ্রাহ্য কার্পাদাদ্রতাবন্তে শ্ববোনিগং।
দক্ষীবমণ্ডুকস্তান্তে কার্পাদং তং বিনিক্ষিপেৎ॥
কন্সাবর্ত্তিতহত্ত্রেণ পুং পাদান্তং শিরোমিলেৎ।
গটাঙ্গং বেষ্টয়েৎ হত্তে চতুষ্পাদং ততঃ পুর্নঃ॥

তেন স্থত্তেণ মণ্ডূকং বদ্ধান্তং হুণ্ডিকান্তরে। ক্ষ্যাতল্লিখনে ছমৌ পতিৰ্বঞো ভবত্যলম। অন্তত্র ষণ্ডং মদনো ভবত্যত্র তয়া সহ॥'৭ 'কার্পাসধূনিতাপত্রং তত্র তচ্ছেষমাহরেং। তং কার্পাসং স্বপুংশুক্রে ভাবয়েত্তঞ্চ শুক্রকং। বিবস্ত্রকত্যকাহস্তাদিপরীতেন কর্ত্তরেৎ ম ध्युर्फ्डभग्नः कूर्याा प्रदेवन विश्वदेगर्खनः। পত্যঃ পুংস্তং ভবেত্তাবদ যাবদারোপিতং ধুমুঃ। অবতীর্ণে গুণে যথে৷ জায়তে চ বশীভবেং ॥'৮ পিঞ্চাঙ্গং দাড়িমং পিষ্ট্ৰ শ্বেতসৰ্যপদংযুত্ম। যোনিলেপে পতিং দাসং করোত্যপি চ হুর্ভগা। 'ওঁ কাম-মালিনি ঠঃ ঠঃ। উক্ত যোগামাং স্থাভিমন্ত্রিতে সিদ্ধিঃ।১ 'মালতীপুষ্পসংযুক্তং কটুতৈলং স্থপাচিতম। এতলিপ্তভগানারী রতৌ মোহয়তে পতিম ॥১٠ 'স্বযোনাবৃতকালে তু রোচনং নিক্ষিপেং পুনঃ। স্বপুষ্পং ভাবয়েত্তেন তিলকং পতিবশ্রকং ॥ ধুস্ত,রবীজচুণ স্ত সপ্তাহং ভাবয়েমলৈঃ। সর্ববারোম্ভবৈত্তেন খানে পানে পতিব শঃ ॥১১

ইহা ব্যতীত আরও অসংখ্য মৃষ্টিযোগ উক্ত হইয়াছে। অশ্লীলতানিবন্ধন তৎসমূদায় আলোচিত হইল না। অনন্তর রাজবশীকরণোপায় কথিত হইতেছে।

১ কুছুম, রক্তচন্দন, কর্পুর ও তুলসীপতা একতা গব্যহুয়ে পেষণ করিয়া কপালে তিলকধারণ করিলে রাজাকেও বশীভূত করিতে পারা যায়। ২ হত্তে খেতবেড়েলার মূল বন্ধন করিলে রাজার প্রিয়পাত্র হইতে পারে এবং হরিতাল, অশ্বগরা, কর্পুর ও মনঃশিলা ছাগছথে পেষণপূর্বক তিলক ধারণ করিলে রাজা বশীভূত হন। ৩ পুষ্যানক্ষত্রে শ্বেতবেড়েলার মূল व्यानिया, त्मरे मून कर्भृत ७ जूनमीभव मरायात এकव त्भवन-পূর্ব্বক বস্ত্রথণ্ডে লেপনপূর্ব্বক অপরাজিতাবীজের তৈল দারা বত্তিকা প্রস্তুত করিবে। রাত্রিতে শুচি অবস্থায় ঐ বত্তিকা প্রজ্ঞলিত করিয়া দ্বীপশিথায় কজ্জলপাত করিতে হয়। সেই কজল দারা চক্ষতে অঞ্চন দিলে রাজা বশীভূত হন। প্রা नक्षात्व ज्ञानार्गत्र वीक मः श्रह कतिया स्मेर वीक थाना वा পানীয় দ্রব্যের সহিত রাজাকে সেবন করাইলে ফল দর্শে। এই সকল কার্য্য 'ওঁ নমো ভাস্করায় ত্রিলোকাত্মনে অমুক-মহীপতিং মে বশী কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র স্বষ্টোত্তর শত বার জপে সিদ্ধ হইয়া কার্য্য অনুষ্ঠান করিতে হয়।

ব্রহ্মদণ্ডী, বচ ও কুড় একত্র চুর্ণ করিয়া তামুলের সহিত্ যাহাকে থাওয়াইবে, সেই ব্যক্তিই বগু ধ্ইবে। বটের মূল

জলে ঘর্ষণ করিয়া, বিভৃতিমিশ্রণে কণালে তিলক ধারণ করিলে সর্বজন বশীভূত হয়। পুষ্যা নক্ষত্তে পুনর্ণবার মূল উত্তোলন করিয়া সপ্তবার মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক হত্তে ধারণ করিলে কার্য্যদিদ্ধি হয়। অপামার্গের মূল কপিলার ছুগ্ধে পেষণ করিয়া তিলক করিলে অথবা উহার মূল ছায়াতে শুকাইয়া, পরে সেই মূলচূর্ণ তামূলসহযোগে সেবন করাইলে ত্রিজগৎ বশীভূত হইতে পারে। গোরোচনা ও অপামার্গের মূল, অথবা যজ্ঞ-ভুমুরের মূল পেষণ করিয়া তিলক ধারণে ফল পাওয়া যায়। দেবদানী ও খেত সর্বপ একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা প্রস্তুত कतिरत। सारे छिका मूर्य निरक्ष्म कतिरल धरः कुक्रम. তগরকার্ছ, কুড়, হরিতাল ও মনঃশিলা অনামিকার রক্তে মিশ্রিত করিয়া তিলক করিলে সাধারণে বশু হয়। গোরোচনা, পদপত্র, প্রিয়ঙ্গু ও রক্তচন্দন একতা করিয়া নেতাঞ্জন করিলে অথবা শ্বেতকুঁচ ছান্নাতে শুষ্ক করিয়া কপিলার হুগ্নে মিশ্রণান্তর তিলক দিলে কার্য্যোদার হয়। খেতদুর্বা কপিলাহুগ্নে মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অথবা শ্বেত আকলের ছায়াশুষ মূল কপিলার ছগ্নে মাড়িয়া তিলক করিলে কার্য্য নিক্ষল হয় না। বিৰপত ও মাতুলুঙ্গ ছাগীগুঞ্চে পেষণ করিয়া এবং মৃতকুমারীর মূল ও সিদ্ধিবীজ একত্র পিষিয়া তিলক ধারণ করিলে বশকার্য্য সফল হয়। হরিতাল, অশ্বগন্ধা, সিন্দুর ও কদলীরক্ষের রম্ একত্র মর্দ্দন করিয়া তিল্কদানে, অপামার্গের বীজ ছাগীহুরে পেষণ করিয়া গাত্রলেপনে, হরিতাল ও তুলদী-পত্ৰ পিষিয়া কপিলাহগ্নের সহিত তিলকদানে এবং অশ্বগন্ধা ও মনঃশিলা আমলকীর রুসে ভাবনা দিয়া তিলক করিলে नर्कत्नाक वनीष्ट्र रहा। এই नकन वनीकत्रनकार्या '७ नमः সর্বলোকবশন্বরায় কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র অস্টোত্তর শতবার জপ ক্রিয়া সিদ্ধি লাভ করিতে হইবে।

রবিবারে ভূলসীর বীজ বেড়েলার রসে পেষণ করিয়া ললাটে তিলক দিলে ত্রিজগতের লোক মোহিত করিতে পারা যায়। হরিতাল ও অর্থগন্ধা কদলীর রসে পেষণ করিয়া পরে গোরোচনা মিশ্রিত করিবে। উহার তিলক ধারণে ত্রিজগৎ মোহিত হয়। কাঁকড়াশৃঙ্গী, রক্তচন্দন ও বচ একত্র ধূপ প্রস্তুত করিয়া বস্ত্রে ও মুথে সেই ধূপ গ্রহণপূর্ব্বক রাজা, প্রজা বা পশুপক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে সকলেই মোহিত হইবে। সিন্দুর, কুরুম ও গোরোচনা, আমলকীর রসে মনঃশিলা ও কপুর এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও সিন্দুর কদলীর রসে পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলকধারণেও ফল দর্শে। ভূঙ্গরাজ, অপামার্গ, লজ্জাবতীলতা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া তিলক করিলে ত্রিভূবন মোহিত হয়। শ্বেত

গুঞ্জারস দারা বামণহাটীর মূল উত্তমরূপে মর্দ্দন করিয়া সর্ব্বাঙ্গে লেপন করিলে এবং শ্বেত আকন্দের মূল ও শ্বেতচন্দন একত্র বাটিয়া কপালে তিলক দিলে জগৎ মোহিত হয়।

বিৰপত্ৰ ছায়াতে শুক্ষ ও চূর্ণ করিয়া কপিলাছ্যের সহিত মিশ্রিত করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা ঘদিয়া কপালে তিলক করিলে সমগ্র জগদ্বাদীকে মোহিত করিতে পারা যায়। বিজয়া (দিদ্ধি) পত্র ও শ্বেতসর্যপ পেষণ করিয়া গাত্রে লেপন করিলে মোহনকার্য্য সমাধা হয়। প্রথমে তুলসীপত্র ছায়াতে শুক্ষ করিয়া লইবে। পরে তাহার সহিত বিজয়াবীজ্ঞ ও অর্থগন্ধা মিশ্রিত করিয়া কপিলাছ্যের পেষণ করিয়া ১ রতি প্রমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা প্রাভ্তনালে ভক্ষণ করিলে সকলকে মোহিত করিতে পারা যায়। দাড়িষের মূল, ছাল, পত্র, চাল ও বীজ এবং শ্বেতকুঁচ একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে অথবা তিত লাউবীজের তৈল দারা প্রদীপ জালিয়া, তাহার শিখা ধুমের কজ্জল দারা নেত্রা-ঞ্জন করিলে সকল ব্যক্তিকে মোহিত করা যায়।

#### खखन ।

ভেকের বসা রক্তবর্ণ ত্মতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া দর্ব শরীরে লেপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়, অর্থাৎ সেই ব্যক্তির শরীর অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। খেত আকন্দের মূল রক্তবর্ণ ঘতকুমারীর রসে পেষণ করিয়া গাতে এক্ষণ করিলে অগ্নিতাপ বিদ্রিত হয়। কদলীবুকের রস ও রক্তবন্ত ছত-কুমারীর রসে একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে গাত্রে অগ্নিদগ্ধ হয় না। ভেকের বসা ও কপুর একত্র মিশ্রিত করিয়া শরীরে লেপন করিলে অগ্নির উত্তাপ লাগিতে পারে না। মৃতকুমারীর মূল ও কদলীবুক্ষের মূল একতা মৰ্দ্দন করিয়া শরীরে প্রলেপ দিলে অগ্নিতে দগ্ধ হইবার সম্ভাবনা नारे। शिक्षनी, मतिर ଓ एँ ए একত वातःवात हर्वन कतिरन অনায়াদে জলন্ত অঙ্গার ভক্ষণ করিতে পারা যায়। শর্করা ও মৃত পান করিয়া ভুঁঠ চর্ক্ত করিলে মুখ মধ্যে তপ্তলোহ नित्कर कतिरम अ पूर्व मुझ रहा न। 'अ नत्मा अधिकरीह मम শরীরে স্তন্তনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র একশত স্প্রহীর জপ করিয়া দিদ্ধি হইলে অগ্নিস্তম্ভনকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে।

চর্মকারের কুও অর্থাৎ চর্মকারগণ যে স্থানে চর্ম ভিজাইর। রাথে, তাহার কর্দন, চটকী পক্ষীর রক্তযুক্ত করিয়া ধাহার সম্মুথে নিক্ষেপ করিবে, তাহারই আসন স্তম্ভিত হইবে অর্থাৎ সেই ব্যক্তি যে স্থানে থাকিবে, সেই স্থান হইতে অন্তত্ত যাইতে পারিবে না।

একটা মন্তব্য-মন্তকের খুলিকে মৃত্তিকা স্থাপনপূর্বক

খেত গুঞ্জাবীজ বপন করিয়া ক্রমাগত হ্ব সেচন করিবে। ঐ বীজোৎপল্ল ব্রক্ষের শাখা, মূল বা কাও যাহার সন্মুখে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর স্থানাস্তরে যাইবার শক্তি থাকিবে না।

এই সকল কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার অগ্রে 'ওঁ নমে। দিগম্বরায় অমুকাসনস্তভনং কুরু কুরু স্বাহা' অপ্টোত্তর শতবার জপ দারা এই মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিতে হয়।

পেচকের বিষ্ঠা ছায়াতে শুক করিয়া তাহা তাম্থলের সহিত কাহাকে ভক্ষণ করাইলে দেই ব্যক্তির বুদ্ধি স্তম্ভন ঘটিয়া থাকে। খেতদর্ষপ ভ্রুরাজের রসে ভাবনা দিয়া উত্তমরূপে পেষণ-পূর্ব্ধক কপালে তিলক ধারণ করিলে বুদ্ধিস্তম্ভন হয়। খেত বেড়েলার মূল ও অপামার্গের মূল লোহপাত্রে পেষণ করিয়া যাহার ললাটে তিলক দিবে, তাহারই বুদ্ধিস্তম্ভন হইয়া থাকে। ও নমো ভগবতে শক্রণাং বুদ্ধিং স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহাও এই মন্ত্র জপ করিয়া দিদ্ধ হইলে বুদ্ধিস্তম্ভনকার্য্য সিদ্ধ হয়।

রবিবারে পুষ্যানক্ষত্রে খেত অপরাজিতার মূল সংগ্রহ-পূর্বক মুখে ও মস্তকে রাখিলে শত্রু কর্তৃক প্রযুক্ত অস্ত্রে তাহার কোন অপকার হয় না। জাতীবৃক্ষের মূল মুখে ধারণ করিলে ব্যাঘ্র, রাজা ও শত্রুভয় নিবারিত হয়।

স্বদর্শনার মূল হত্তে ও কেতকীমূল মন্তকে বন্ধন করিলে অন্তন্তন হয়। তালমূল মূথে ও থর্জ্বমূল হত্তে ধারণ করিলে থজান্তজন হইয়া থাকে। স্থাদর্শনা, থর্জ্ব ও কেতকী এই ত্রিবিধ মূল চূর্ণ করিয়া স্থতের সহিত পান করিলে শক্রর অন্তন্ত তহয়া যায়। প্রাানক্ষত্রে অপামার্গের মূল সংগ্রহ করিয়া শরীরে লেপন করিলে এবং মূথে থর্জ্বমূল, কটিতে কেতকীমূল ও বাহতে আকলের মূল ধারণ করিলে সর্ব্রপ্রার অন্তন্তন্তন্ত্র হায় থাকে। রবিবারে প্র্যানক্ষত্রে খেতগুল্পা-লতার মূল উত্তোলনপূর্ব্বক যে ব্যক্তির হত্তে দিবে, তাহার আর অন্তন্তন্ত্র থাকিবে না। রবিবারে কোমল বিহুণতার সংগ্রহ করিয়া তাহা পদ্মৃণালের সহিত একত্র পেষণপ্রক্রক অন্তন্ত প্রেলপ দিলে অন্তন্তন্তিত হয়। 'ওঁ অহে। কুস্তবর্গ মহারাক্ষ্য নৈক্ষণভূপত্র পরসৈত্যন্তন্তনে মহাভগবান্ স্থাহা' এই মন্ত্রে একশত অন্তবার জপ করিয়া দিদ্ধ হইলে শক্রন্তন্তন কার্যা করা বিধেয়।

ওঁ নমে। বিকরালরূপায় মহাবলায় পরাক্রমায় অমুক্স ভূজ-বলং বন্ধয় বন্ধয় দৃষ্টিং স্তম্ম স্তম্ভর পাতর পাতর মহীগে হঁ।' অষ্টোত্তর শতবার এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া খেত অপরাজিতার বীজ সংগ্রহপূর্ক্ষক তৈল নিদ্ধাশন করিবে। পরে সেই তৈল কোন পাত্রে রাখিয়া তাহার সহিত বিষ, ভেলার তৈল, অহি-কেন, ধুস্তুরবীজচুর্ণ, তালের রস, গন্ধক ও মনঃশিলা মিশ্রিত করিয়া পাঁচ রতি পরিমাণ বটিকা প্রস্তুত করিবে। এই বটিকা দারা অস্ত্রে প্রলেপ দিলে দেই অক্ত দারা যুদ্ধস্থানে শত্রুর অন্তর থণ্ড থণ্ড হইয়া যার। ঐ অন্তর দর্শনে শত্রুগণ যুদ্ধকাতরের স্থায় প্লায়ন করে।

ওঁ নমঃ কালরাত্রি ত্রিশূলধারিণি মম শক্রসৈন্যস্তম্ভনং কুরু কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর শত জ্বপে সিদ্ধ হইয়া খেতগুজাফল গ্রহণপূর্বক শশানে প্রোথিত করিবে। পরে তহুপরি একথণ্ড পাষাণ স্থাপন করিয়া রৌদ্রী, মাহেশ্বরী, বারাহী, নারসিংহী, বৈষ্ণবী, কৌমারী, মহালক্ষ্মী ও রাক্ষ্মী এই অষ্ট যোগিনীর অর্চনা করিবে এবং গণপতি, বটুক ও ক্ষেত্রপালের পৃথক্ পৃথক্ পূজা ও বলিদান করিয়া মাংস ও মদ্য দারা ত্র সকল দেবতার পূজা করিলে শক্রসেনা স্তম্ভিত হয়।

'ওঁ নমো ভয়ঙ্করায় খড়গাধারিণে মম শক্রটসভাং পলায়িনং
কুক কুরু স্বাহা' এই মন্ত্র জপে সিদ্ধ হইয়া মঙ্গলবারে কাক ও
পেচকপদ্দী ধরিয়া ভূজ্জপত্রে গোরোচনা দ্বারা ঐ মন্ত্র লিখিয়া
তাহার গলায় বাঁধিয়া ছাড়িয়া দিবে। যৎকালে ঐ পদ্দী
তুইটী শক্রের সন্মুখে গমন করিবে, তৎক্ষণাৎ শক্রটসভা রণে
ভঙ্গ দিয়া পলায়ন করিবে এবং রাজা প্রজা ও গজাখাদি বাহকগণ পক্ষিদর্শনমাত্রেই ভয়ভীত হইবেন।

শুশানের ভশ্ম আনমন করিয়া তন্থারা একটা মৃত্তিকাপাত্রের মধ্যভাগ লেপন করিবে। অনস্তর তত্থরে ঐ মন্তের
সহিত শক্রর নাম লিখিয়া নীলস্থ্র হারা ঐ মৃত্তিকাপাত্রে বন্ধন
করিবে। পরে ঐ মৃৎপাত্র গর্তমধ্যে নিহিত করিয়া তত্থরি
একখণ্ড প্রস্তর চাপা দিবে। এই যোগ শক্রস্তম্ভনে বিশেষ
কার্য্যকর।

গোষ্ঠস্থানে অথবা গোশালার চতুর্দ্দিকে উষ্ট্রের অন্থি প্রোথিত করিলে গোমেষাদি স্তম্ভিত হইবে অথবা উষ্ট্রের লোম যে পশুর গাত্রে নিক্ষেপ করিবে, সেই পশুই স্তম্ভিত হইয়া যাইবে।

রজন্মলা স্ত্রীর বস্ত্র আহরণ করিয়া গোরোচনার সহিত শক্রর নাম উচ্চারণপূর্বক কুন্তমধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ইহাতে শক্র স্তন্তিত হয়।

তুই থও ইষ্টক শাশানের অঙ্গারসংপুটে স্থাপন করিয়া কোন নির্জ্জন অরণ্য মধ্যে রাখিলে মেঘন্তন্তন হইয়া থাকে।

বৃহতীর মূল ও মষ্টিমধু একত পেষণ করিয়া নস্থ গ্রহণ করিলে নিজা স্তম্ভিত হয়।

পঞ্চাঙ্গুল পরিমিত ক্ষীরিবৃক্ষের (অশ্বর্থ বঁটাদি) কীলক নোকা মধ্যে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাৎ সেই নৌকা স্তম্ভিত হইয়া থাকে। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় ঠঃ ঠঃ ঠঃ ॥' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপপূর্বাক পদ্মকাষ্ট্র কৃপ ও পুকরিণী প্রভৃতিতে নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভন হয়।

'ওঁ গর্ভং স্বস্তম স্বাহা' অটোত্তর শত জপ দারা সিদ্ধ হইমা ঋতুস্নানের পর এরগুবীজ ভক্ষণ করিমা ধুত্তুর মূল কটিতে বন্ধন করিলে গর্ভস্তমন হয়।

মতান্তরে স্তন্তন, মোহন ও বশীকরণাদির বিষয় লিখিত আছে। উহাতে দ্রব্যাদির প্রক্রিয়া বিভিন্ন থাকায় অতি সংক্ষিপ্ত ভাবে তৎসমূহের আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়া গেল।

ভূমিকুরাও ও বটের মূল জলের সহিত বর্ষণ করিয়া বিভূ-তির সহিত কপালে তিলক করিবে। উক্ত রূপ ব্যক্তিকে দর্শনমাত্র ত্রিলোক বগু হয়।

পুষানকতে পুনর্নার মৃল ও রুদ্রদন্তীর মৃল উত্তোলন করিয়া পরে উহার সহিত বববীজ হত্তে বন্ধন করিবে। বন্ধন কালে 'ওঁ ঐ' পুরং কোভয় ভগবতি গন্তীরয় ব্লং স্বাহা।' ইত্যাদি মত্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইবে এবং এই সকল প্রক্রিন পূর্বের উক্ত মন্ত্র বিংশতি সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধি হইলে কার্যারম্ভ করিবে। এই সাধনা দ্বারা সাধক স্ব্রিত্র পুঞ্জিত হন।

বাতোৎক্ষিপ্ত পত্ৰ, মঞ্জিষ্ঠা, অৰ্জুনবৃক্ষ ও তগৰকাৰ্চ এই দকল দ্ৰব্য দমভাগে বাহাকে ভক্ষণ ও পান করাইবে, কিংবা বাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, দেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশী-ভূত হহবে।

প্যাানক্ষত্রে কণ্টকারীর মূল উত্তোলন করিয়া কটাতে বন্ধন করিলে দেই ব্যক্তি সকলের প্রিয় পাত্র হয় এবং ক্লফণ্পক্ষীয় চতুর্দশীর রাত্রিতে শাশানস্থিত মহানীল রক্লের মূল উদ্ধৃত করিয়ে নরতৈল দারা অঞ্জন করিলে জগৎ বশীভূত করিতে পারা যায়। শাশানজাত মহানীল রক্লের মূল ও স্বীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন করিলে বশীকরণ করিতে পারা যায় এবং উক্ত মূল হস্তে বন্ধন করিলে দেই ব্যক্তি সর্বলোকপ্রিয় হয়।

পুষ্যানক্ষত্রে ইড়ানাড়ীবহনসময়ে ব্রহ্মদণ্ডীর মূল উদ্ভূত করিয়া ভক্ষণ করাইলে সর্ব্ধ প্রাণীকে বশীভূত করিতে পারে এবং পেঁচকের হৃদয়, স্বতকুমারী ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সম পরিমাণে লইয়া চক্ষুতে অঞ্চ্ব করিলে ত্রিভূবন বশু করিতে পারা যায়। 'ওঁ নমো মহাযক্ষিণি অমুকং মে বশমানয় স্বাহা।' মন্ত্র দশসহস্র বার জপ করিয়া পূর্ব্বোক্ত সমস্ত প্রক্রিয়া করিতে হয়।

মন্ত্র সকলের জপসংখ্যা পৃথক্ পৃথক্ নির্ণীত আছে। বে মন্ত্রের বেরূপ সংখ্যা উক্ত হইয়াছে, সেই মন্ত্র তৎসংখ্যার জপ করিবে। আর যে স্থলে কোন সংখ্যা উক্ত নাই, তথায় এক অযুত অর্থাৎ দশ সহস্র জপ করা বিধি।

মৃগশিরা নক্ষত্রে রক্তকরবীর মূল উদ্ধৃত করিয়া তাহার নবাঙ্গুল পরিমিত কীলক 'ওঁ ঐ স্বাহা' এই মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নাম উল্লেখপূর্ব্বক ভূমিতে নিখনন করিবে, দেই ব্যক্তি নিশ্চয় বশু হইবে। 'ওঁ ঐ স্বাহা' এই মন্ত্র প্রথমে দশ সহস্র বার জগ করিয়া দিছ্ক হইলে পরে এই কার্য্য সম্পাদন করিবে।

অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার তিন অঙ্গুল পরিমিত কীলক দপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার গৃহ মধ্যে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশু হইবে। 'ওঁ মদনকাম-দেবায় ফট্ স্বাহা', এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপ করিয়া দিজ হইলে এই কার্য্য করিবে এবং অপামার্গের মূল দারা কপালে তিলক করিলে বশীকরণ হয়।

বস্ত্র মধ্যে স্বয়্রভুকুস্থম গ্রহণ করিয়। ত্রিপথের মধ্যভাগে
শনিবারে কিংবা মঙ্গলবারে দয় করিবে। তৎপরে ঐ বস্ত্রদয়্ধ ভস্ম দারা 'ওঁ নমো ভৈরবীতরে আজ্ঞাকালে কমলমুথে
রাজমোহনে প্রজাবশীকরণে স্ত্রীপুরুষরঞ্জনি লোকবশ্য মোহিনি
মে সোহহং ওঁ শুরুপ্রসাদেন' এই মত্ত্রে কপালে তিলক করিবে।
অন্তের কথা কি ইহাতে রাজা পর্যান্ত বশীভূত হন। ক্রফণক্ষীয়
চতুর্দশীর রাত্রিতে ঈ্রমালাঙ্গলিয়া রক্ষের মূল, নরতৈল, মধু ও
হরিতাল এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া কপালে তিলক করিলে
সমস্ত লোক বশীভূত করিতে পারা যায়।

'ওঁ অশ্বকর্ণেশ্বরি ছর্কলে আইকেশিক জ্ঞাকলাপে ঢকার ফেৎকারিণি স্বাহা' এই মন্ত্রে কামিনীবৃক্ষের মূল ও হরিতাল একত্র পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে। ঐ গুটিকা मूथ मर्था त्राथिया याशांत्र निक्ठे य य ज्वा श्रार्थना कतित्व. टमरे पारे वाकि जरकनार पारे पारे खवा श्रामन कतिता। বটপত্র ও ময়ুরশিখা তুল্য পরিমাণে লইয়া তিলক করিলে সমস্ত লোক বশীভূত হয়। কৃষ্ণাপরাজিতা ভৃত্পরাজের মূল, গোরোচনা, বেড়েলা ও শ্বেতাপরাজিতার মূল এই সকল দ্রব্য একত্র পেষণ করিয়া অবিবাহিত ক্যার হত্তে লেপন করিবে। তৎপরে ঐ লিগুবস্ত জলের সহিত ঘর্ষণ করিয়া **जिनक कतिरन मर्कानक वनीजुज इरेरव। त्रक कत्रवीत** পুষ্প, কুড়, খেত সর্ষপ, খেত আকন্দের মূল, তগর, খেত গুঞ্জা ও রাথাল সসার মূল এই সকল এবং পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত কুষ্ণ-পক্ষীয় অষ্টমী অথবা চতুর্দ্দশী তিথিতে একত্র পেষণ করিয়া পরে এ পিষ্ট দ্রব্য দারা তিলক করিলে উহাতে সর্বলোক বশীভূত করিতে পার্র যায়।

'ওঁ নমো বরজালিনী সর্বলোকবশঙ্করী স্বাহা' এই মন্ত্র অষ্টোত্তর সহস্রবার জপ করিয়া সিদ্ধ হইলে, পরে অপামার্কের মূল ও গোরোচনা একত্র পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে ত্রিজগৎ বণীভূত করিতে পারা যায়।

পেঁচকের চক্ষু আনিয়া তাহার সহিত গোরোচনা মিশ্রিত করিয়া যাহাকে জলের সহিত পান করিতে দিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে।

পেঁচকের হুই কর্ণ এবং চটক পক্ষীর চকু, এই ছুই দ্রব্য একত্র চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ বারা কপালে তিলক করিলে জগং বশীভূত করিতে পারা যায়। আর এই চূর্ণ কোন ব্যক্তির ভক্ষ্য দ্রব্য ও পানীয় জলের সহিত প্রদান করিলে অথবা গন্ধ দ্রব্য ও প্রপের সহিত আদ্রাণ করাইলে কিংবা কোন ব্যক্তির মস্তকে অর্পণ করিলে সেই সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। ওঁ হ্রী হুঁ হ্রী ক্ষঃ হেঃ ফট্ নমঃ' এই মন্ত্র সহস্র বার জপ করিয়া পেচকের মাংস, কুঙ্কুম, অগুরু, রক্ত চন্দন ও গোরোচনা এই সকল দ্রব্য সমপরিমাণে একত্র পেষণ করিয়া ভক্ষণে কিংবা পানে প্রদান করিলে ত্রিজগং বশীভূত হয়। ইহাতে স্ত্রী বা পুরুষ সকলেই বশীভূত হইয়া থাকে।

পূর্ব্ব দিবস উপবাসী থাকিয়া রাথালশসার মূল উরোলন করিবে। পরে উত্তরাভিমুখী হইয়া উদ্থলে ঐ মূল কুটিত করিবে। পরে ঐ কন্ধ ও ত্রিকটু অর্থাৎ মরিচ, পিপুল, ও শুঠ তুল্য পরিমাণে লইয়া ছাগছয়ে পেষণপূর্ব্বক ছায়াতে শুক করিয়া বটা করিবে। তৎপরে ঐ বটিকা ও রক্তচলন একত্র ঘর্ষণ করিয়া স্বীয় অঙ্গুলীতে লেপনপূর্ব্বক যাহাকে স্পর্শ করিবে, সেই ব্যক্তি বশীভূত হইয়া থাকে। পূর্ব্বাক্ত বটা, দেবদারু, ও শ্বেতচলন তুল্য পরিমাণে লইয়া একত্র জলে ঘর্ষণ করিয়া যাহাকে অঙ্গে লেপনার্থ প্রদান করা য়ায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ নমঃ শচী ইক্রাণী সর্ব্ববশঙ্করী সর্ব্বার্থনাধিনী স্বাহা' এই মন্ত্র সহস্র্বার জপ করিয়া পূর্ব্বকৃত বটা ও গোরোচনা এই ছই জব্য তুল্য পরিমাণে লইয়া জলের সহিত পেষণপূর্ব্বক কপালে তিলক করিলে সেই ব্যক্তি সর্ব্বত্র জয় লাভ করিবে।

কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্দশী কিংবা অন্তমী তিথিতে উপবাসী থাকিয়া দেবতাকে বলি প্রদানপূর্বক বেড়েলার মূল উত্তোলন করিয়া চূর্ণ করিবে। এই চূর্ণ ধাহাকে তামুলের সহিত ভক্ষণ করিতে দিবে, দেই ব্যক্তি বশীভূত হইবে। গোরোচনা ও বেড়েলা একত্র পেষণপূর্বক তিলক করিলে এবং মনঃশিলা ও বেড়েলার মূল একত্র পেষণ করিয়া অঞ্জন দিলে সমস্ত লোক বশীভূত হইতে পারে। বেড়েলার মূল

সপ্তাহ কাল তামূলসহযোগে প্রয়োগ করিলে প্রাজাও বশীভূত হন। 'ওঁ নমো ভগবতি মাতলেশ্বরি সর্বম্থরঞ্জনি
সর্বেষাং মহামায়ে মাতন্ধি কুমারিকে লেপে লঘু লঘু বশং কুরু
খাহা।' এই মন্ত্র জপ করিয়া নিম্নলিখিত প্রক্রিয়া দারা কার্য্য
সিদ্ধি করিতে হয়। বেড়েলার মূল চূর্ণ মস্তকে ধারণ করিলে সর্ব লোক বশু হয় এবং ঐ মূল মুথে নিক্ষেপ করিয়া অথবা কটিতে
বন্ধন করিয়া যে নারীকে কামনা করে, সেই নারীই তাহার
বশীভূতা হইয়া থাকে।

শাশানের অঙ্গার ও শৃগালের রক্ত একতা করিয়া যাহার মন্তকে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তি বশীভূত হয়। ময়ুরের পিত্ত, গোরন্তা, জাতিপূশা ও গোরোচনা একতা কুমারী হারা পেষণ করাইয়া স্পর্শ বা পান করিলে ত্রিজগৎ বশ করিতে পারা যায়। চক্রগ্রহণকালে খেত অপরাজিতার মূল আহরণ করিয়া তাহার অঞ্জন করিলে অথবা তিলকধারণ করিলে সর্বলোক বশু হয়। কাঁটানটিয়ার মূল মুথে রাথিলে অপরে বশু হয় এবং প্রতিবাদী মূক হয় অথবা দিগন্তরে পলায়ন করে। ক্রন্থপক্ষীয় চতুর্দ্দশী তিথিতে খেত গুঞ্জার মূল উদ্ভূত করিয়া তান্থুলের সহিত যাহাকে ভক্ষণ করাইবে, সেই ব্যক্তিই বশীভূত হইবে। মনঃশিলা, গোরোচনা ও খেত অপরাজিতার মূল একতা জলের সহিত পোলাপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই বশ হয়।

স্থাবেষ্টিত খেত অপরাজিতামূল মুদ্রামধ্যগত করিয়া যে ব্যক্তি ধারণ করে, তাহার বাক্যে সকলেই বশীভূত হয়। 'ওঁ বজ্ঞকিরণে শিবে রক্ষ রক্ষ ভগবতি মমাদি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' সহত্র জপে দিদ্ধ হইয়া খেতাপরাজিতামূল চর্মণ-পূর্মক তদ্বারা তিলক করিবে। নর কিংবা নারী উক্ত তিলকধারী ব্যক্তিকে দেখিবা মাত্র বশীভূত হইয়া থাকে।

পুষানক্ষত্রযুক্ত কৃষ্ণপক্ষের অষ্টমী তিথিতে দাধক উপবাদী থাকিয়া পূলা, ধূপা, বলি ও ঘৃতপ্রদীপ প্রদানপূর্বক 'ওঁ খেতবর্ণে সিতপর্বতবাসিনি অপ্রতিহতে মম কার্যাং কুরু কুরু ঠঃ ঠঃ স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টাধিক সহস্রবার জপ করিবে, তংপরে খেতগুঞ্জাফল ও সেই স্থানের মৃত্তিকা আহরণ করিয়া ঐ ফল ঘৃত দারা লেপন করিবে। পরে বীজ ও মৃত্তিকা উত্তম একটা নৃতন পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া কৃষ্ণপক্ষীয় চতুর্কণী কিংবা অষ্টমী তিথিতে মৃত্তিকামধ্যে পুতিয়া রাথিবে। অনস্তর যতকাল ঐ বীজ হইতে বৃক্ষ জন্মিয়া ফল না উৎপন্ন হয়, ততকাল "ওঁ খেতবর্ণে সিতবাসিনি খেতপর্বতনিবাসিনি সর্বকার্য্যাণি কুরু কুরু অপ্রতিহতে নমো নমঃ স্বাহা' এই

নদ্রে জলদেক করিবে। জি বৃক্ষের ফল হইলে পুনরায় শুচিপূর্বক উপবাসী হইরা ধৃপাদি উপহার প্রদানপূর্বক "ওঁ খেত
ফ্রন্মার নমঃ। ওঁ পদ্মমুখে শিরদে স্বাহা ওঁ নমঃ সর্ব্বজ্ঞানময়ে
শিখারৈ বষট্। ওঁ নমঃ সর্ব্বশক্তিমতৈতা কবচার হুঁ। ওঁ নমঃ
নেত্রজ্ঞার বৌষট্। ওঁ পরমন্ত্রভেদনে অস্ত্রার ফট্। সর্ব্বাণ্যক্যানি ওঁ নমোহনস্তাদিনি ইত্যাদি মন্ত্রে স্তাস করিয়া ওঁ
নমো ভগবতি ইুী খেতবাদে নমো নমঃ স্বাহা।'' মন্ত্র
পাঠপূর্বক জি খেত গুঞ্জার মূল উৎপাটন করিবে। পরে বশীকরণ প্রক্রিরায় প্রবৃত্ত হইবার পূর্বের্ব 'ওঁ নমো ভগবতি,
ইত্যাদি মন্ত্র দশ সহস্র বার জপ এবং স্থতমিশ্রিত তিল ও খেত
দ্র্বা হারা সহস্র হোম করিতে হইবে। উক্ত খেত শুঞ্জার
মূল ও খেতচন্দন একত্র পেষণ করিয়া অথবা মধুর সহিত
ঘসিয়া অঙ্গে লেপন করিলে সকলে বশীভূত হয়।

মনঃশিলা, পূর্বোক্তরপে খেত গুঞ্জার মূল ও খেতচন্দন একত্র জলের সহিত পেষণ করিয়া কপালে তিল্ক ধারণ করিলে সকলে বশীভূত হয়। পূর্বরূপে খেতগুঞ্জার মূল, খেতদর্গপ ও প্রিয়ন্ত্ব, সমপরিমাণে চূর্ণ করিয়া, সেই চূর্ণ ওম্ নমঃ খেতপাত্রে স্বলোকবশস্করি ছষ্টান্ বশং কুরু কুরু মে বশমানয় স্বাহা।' এই মন্ত্র অষ্টোত্তরশতবার জপে সিদ্ধ হইয়া যাহার মন্তকে নিক্ষেপ করিবে, সেই বশীভূত হইবে।

বাদকের মূল, প্রিরঙ্গু, কুড়, এলাচি, নাগকেশর ও খেতসর্মণ একত্র করিয়া যাহার অঙ্গে ধূপ প্রদান করিবে, সেই
বশীভূত হইবে। 'ওঁ কামিনি মাধবি মাধবি নমঃ।' এই
মন্ত্রে ধূপ শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া লইতে হইবে। উক্ত
মন্ত্রে শতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া একটা পূজা যাহার হস্তে
দেওরা যায়,সেই ব্যক্তি বশু হইয়া থাকে। কিয়া উক্ত মন্ত্রে অয়
অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার নামোল্লেথপূর্বক প্রতিদিন ৭ গ্রাস
করিয়া সপ্তাহ কাল ভোজন করিবে, সেই ব্যক্তি নিশ্চয়ই বশীভূত হয়। ''ওঁ কটং কটে ঘোর রূপিণি ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র উক্ত প্রক্রিয়ার পূর্বের সহস্রবার জপ করিয়া কার্য্য করিলে
কার্য্য সিদ্ধি হয়।

'ও ঘণ্টাকর্ণায় নমঃ।' এই মন্ত্র অযুত্বার জপান্তে সেই
মন্ত্র দারা পুনরায় এক থণ্ড প্রস্তর সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া
গ্রাম কিংবা পুরীমধ্যে নিক্ষেপ অথবা সেই গ্রামস্থিত কোন
রক্ষে উক্ত প্রস্তর খণ্ড দারা পুনঃ পুনঃ আঘাত করিলে
সেই গ্রামে যে কোন স্থুখভোগ ইচ্ছা করে, তাহাই
প্রাপ্ত হয়।

'ওঁ জনকে স্বাহা'। সাধক এই মন্ত্র দিলক্ষবার জপ ক্ষিমা স্বতাক্ত গুণ্গুল্ দারা বিংশ সহস্র হোম করিলে দেবী সোভাগ্য প্রদান করেন এবং সাধক যাহা স্পর্শ করিবেন,তাহা তৎক্ষণাৎ বশীভূত হইবে। সাজিত ক্রান্ত

'ওঁ মহাযক্ষসেনাধিপতয়ে মালিভদ্রার অপ্রার্থিতমন্নং দেহি স্বাহা।' এই যক্ষমন্ত্রে ক্ষীরিবৃক্ষকে (যে গাছে আঁটা থাকে) সাতবার তাড়ন ও উক্ত মত্ত্রে একবিংশতিবার অভি-মন্ত্রিত এবং সেই বৃক্ষের একথানি কার্চ্ন গ্রহণ করিয়া দক্ষিণ করে ধারণ করিলে অপ্রার্থিত অন্নও লাভ হয়।

'ওঁ নমো ভগবতে কজার সিদ্ধর্মপিণে শিথিবন্ধ সর্বেষাং শিবমস্ত শিবমস্ত হন হন রক্ষ রক্ষ সর্বভৃত্তভাশ্চ নমঃ।' এই মস্ত্র অযুত্রার জপ করিয়া এবং উক্ত মন্ত্রে সপ্তবার অভিমন্ত্রিত একটী করবীপুষ্প যাহাকে দেওয়া যায়, সে তৎক্ষণাৎ বশীভূত হয়।

'ওঁ নমো ভূতনাথায় যং ভূপাল বশং কুরু কুরু ভূবন-ক্ষোভক সর্বলোকান্ ক্ষোভয় ক্ষোভয় স্কেং ব্লীং ব্লীং ব্লুং স্বাহা।' বক্তবস্ত্র পরিধান করিয়া, এই মন্ত্র অযুত্রার জ্বপ করিলে সকল নরনারী ক্ষোভিত হয়।

'ওঁ ঐ অমুকং রঞ্জয় হীং সাহা।' এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপ করিয়া শর্করা, মধু ও ছগ্ধমিশ্রিত পদকেশর দারা এক হাজার হোম করিলে সকল লোক বাধ্য করিতে পারে এবং তাহাকে দেখিলে সকল লোকের সস্তোধ জন্মে।

'ওঁ উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি বাধাদিনি রাজমেহনি প্রজামোহন ন্ত্রীমোহন আন্ আন্ বেবে রায়ু রায়ু উচ্ছিষ্টচাণ্ডালি সত্য-বাদিনি কী শক্তি ফুরৈ।' সাধক নির্জন স্থানে বসিয়া উচ্ছিষ্ট মুথে এই মন্ত্র অযুত্রবার জপ করিয়া উক্ত মন্ত্রে কোন দ্রব্য অরণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহা সন্মুথে আসিয়া উপস্থিত হয়।

ওেঁ নমো ভূতনাথায় সমস্তভ্বনভূতানি সাধয় হং। এই মন্ত্ৰজপ করিলে মহাদেব প্রসন্ধ হন এবং সাধক ধাহাকে অরণ করিবেন, সে তংক্ষণাৎ বশীভূত হইবে।

তেঁ ক্লীং দাঃ অমুকং মে বশং কুরু কুরু স্বাহা। এই মন্ত্র দশ হাজারবার জপত এবং কুরুম, রক্তচনদন, গোরোচনা ও কর্পুর এই সমস্ত এব্য সমপরিমাণ লইয়া গাভীছধের সহিত মিশ্রিত করিবে। পরে উক্ত মন্ত্র ছারা সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া ললাটে তিলক ধারণ করিবে। ইহাতে রাজা বনী-ভূত হন দু সমস্ক্রিত উদ্ধানিক বিলয়ে সাক্রিত

ও সদর্শনাম হা ফট্ বাহা। এই মন্ত্র সহস্রবার জপ করিয়া হস্তা নকতে চাকুলীয়ার মূল উঠাইকা হস্তে ধারণ করিবে। হহাতে রাজঘারে পূজনীয় হয় এবং বিবাদে জয় লাভ করিয়া থাকে।

মঞ্জিষ্ঠা, কুছুম, বমানী, দ্বতকুমারী, চিতার ভন্ম ও নিজ

শরীরের রক্ত এই দকল জব্য একত্র করিয়। স্বীয় শুক্র নারা ভাবনা দিয়া প্র্যানক্ষত্রে গুটিকা প্রস্তুত করিবে। এই গুটিকা বাহাকে ভক্ষ্য ক্রব্য কিংবা পানীয় জলের সহিত্ত মিশ্রিত করিয়া ভক্ষণ করান যায়, সে নিশ্চয় বশু হইয়া থাকে এবং উক্ত গুটিকা রাজাকে স্পর্শ করাইলে চপ্তমন্ত্র-প্রভাবে রাজাও বশীভূত হন।

'ওঁ হীঁ রক্তচামুণ্ডে কুরু কুরু অমুকং মে বশমানয় স্বাহা' এই মন্ত্রবলে চক্রগ্রহণ সময়ে উত্তোলিত খেতাপরাজিতার মূল সীয় প্রভুকে ভোজন করাইলে বশু হইয়া থাকেন। উত্তর ফারনী, উত্তরাষাঢ়া কিংবা উত্তরভাত্রপদ নক্ষত্রে প্রাতঃকালে অশ্বথ বুক্ষের মূল তুলিয়া হতে ধারণ করিলে রাজদারে জয় লাভ হর। ভরণী নক্ষত্রে আমলকী বুক্ষের মূল, বিশাখা नकत्व आञ वृत्कत्र भून ও পূर्वकास्त्र नकत्व माफिरवत्र भून গ্রহণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে দেবরাজ ইন্দ্রও বশীভূত হন। অশ্লেষা নক্ষত্তে নাগকেশরের মূল তুলিয়া করে বন্ধন कत्रित्व अथवा त्रस्कारभरमत भून आरकाँ ए करनत रेजरन वर्षन করিয়া পূর্ব্বোক্ত চণ্ডমন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রণপূর্ব্বক ললাটে তিলক ধারণ করিলে রাজা বণীভূত হন। কটু তৈল ধারা রক্তচন্দন ও খেত সর্বপের সহস্র হোম করিলে এবং রাত্রি-কালে স্বীয় গৃহে ছাগরক্তের সহিত দর্যপ দারা সহস্র হোম করিলে রাজা বণীভূত হন। রাত্রিকালে মধুর সহিত সর্বপ-পুষ্প দ্বারা সহস্র হোম করিলে চণ্ডমন্ত্রপ্রভাবে সুসাগরাধীশবও রাধ্য হন।

#### পরবাদিজয়।

প্যানক্ষতে গোজিহ্বামূল ও অপামার্গের মূল উঠাইয়া মুথে কিংবা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয় লাভ হয়।
অগ্রহায়ণী পূর্ণিমায় অপামার্গের মূল উত্তোলন করিয়া বাছতে
বা মস্তকে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হইতে পারে। উক্ত
মূল শিখাতে বন্ধন করিলে বন্ধনমুক্ত হইয়া থাকে। নটীয়া
শাকের মূল রূপার মাছলীতে পুরিয়া মুখমধ্যে রাখিলে বিবাদী
ব্যক্তি মূক হইয়া থাকে অথবা দিগন্তর পলায়ন করে। ক্রফাচতুর্দ্দশীর রাত্রিতে শাশানজাত মহা নীলিয়ক্ষের মূল আনয়ন
করিয়া হত্তে ধারণ করিলে বিবাদে জয়ী হয়। খেতগুঞ্জা
রুক্ষের মূল মুথে রাখিলে ছয় ব্যক্তির বাক্যরোধ হয়। চপ্তমন্ত
ঘারাই এই সকল কার্য্য করিতে হয়। "ওঁ নমো ভিম্মি জয়
ধূলি ধূসরি অর রণি জয় বাগধ্যং য়য় স্বাহা" মন্তকোপরি হস্তভাপনপূর্বক তিন দিবদ ত্রিসন্ধ্যা যাহার মন্তকে এই মন্ত্র
জপ করা যায়, দে বিবাদে জয় লাভ করে।

# ছবু জ দমন।

শুক্লপক্ষে পৃথানক্ষত্রে গুঞ্জামূল উঠাইয়া মন্তকে ও শ্যায়র রাখিলে চোরের ভয় থাকে না। অপ্রেমা নক্ষত্রে আমলকা বৃক্ষের মূল আহরণ করিয়া হস্তে ধারণ করিলে চোর, বাছ ও রাজার ভয় হয় না। আর্জ্রা নক্ষত্রে বাঁশের শিকড় আনিয়া কাণে বাদ্ধিয়া রাখিলে নিঃসন্দেহ বিবাদে রিপু জয় করিয়া থাকে। আকোঁড় ফলের তৈলের সহিত অমরাফলচ্র্ণমিশ্রিত করিয়া হস্তিগাত্রে স্পর্শ করাইলে মত্রহন্তী বাধ্য হয়। হস্তা নক্ষত্রে ছুঁছো মারিয়া তাহা চুর্ণ করিবে, তৎপর উক্ত চুর্ণ ছারা শরীর লেপন করিলে দর্শনমাত্র অবনভমস্তকে হস্তী দুরে পলায়ন করে। বিৰপুষ্প ও ছুঁছো একত্র চুর্ণ করিয়া অঙ্গবিলেপন করিলে দেখিবামাত্র হস্তী সকল দুরে পলায়ন করে। অপানার্গমূল বাছ ও মন্তকে ধারণ করিলে হস্তইহস্তিভয় ও সমরাদির ভয় বিনাশ হইয়া থাকে। যেতাপরাজিতার মূল হস্তে ধারণ করিলে হস্তীকে নিবারণ করা যায় এবং খেত বৃহতীর মূলে ব্যাম্বভয় নিবারিত হয়।

'ওঁ চিভচিত্তলো বৃচ্ছে আবে কৃষ কৃষ কৃষজি পুচ্ছ ডোলাকে ২সে চলে তরি মুহি ভাবে গৌরিকার্ত্ত মহাদেব বৃণজাল আহাবাধীং পুতাকিজে মহারা উত্তরাজে ইহ তু ভূমি ছর্দজে তারিতৈপুান্ধক কীজৈ বিবাহ জগৈ সা পুটালৈ ভূজৈ মোবিহিলালং যে ২মুমগুকী আলা'। এই মন্ত্রে নিজ শরীর হইতে এক কোঁটা রক্ত ব্যাদ্রের গাত্রে নিক্ষেপ করিলে ব্যাদ্র দ্রে পলায়ন করে। কোন গ্রামে বা নগরে কিংবা বনে ব্যাদ্র ক্ষিপ্ত হইলে এই মন্ত্র হাজার জপ করিয়া একটা শুকর রক্ষা করিবে, এই মন্ত্রভাবে ব্যাদ্র স্বয়ং আগমনপূর্বক শুকর ভক্ষণ করিয়া সেইস্থান পরিত্যাগ করে।

#### বশীকরণ প্রকার।

পারাবতের চক্ষু ও হৃদয় এবং নিজ দেহরক্ত, গোরোচনা ও জিহ্বার মল একত্র করিয়া অঞ্জন করিলে স্ত্রীলোক বশীভূত হয়। গোরোচনা, চিতাভক্ষ, নরতৈল ও স্থীয় শুক্র একত্র পেষণ করিয়া যে রমণীকে প্রদান করা যায়, সেই বশীভূতা হইয়া থাকে। চিতাভক্ষ, বসা, কুড়, তগরকার্ছ ও কুস্কুম সমপরিমাণে লইয়া চুণ করিবে। পরে সেই চুণ স্ত্রীলোকের মন্তকে বা পুরুষের পদে নিক্ষেপ করিলে সেই রমণী বা পুরুষ যাবজ্জাবন বশীকারকের দাস হইয়া থাকে। ত্রিশটী ছোলা, যোলটা ইক্রেষব, গোদস্ত ও নরদন্ত তৈলের সহিত একত্র পেষণ করিয়া ললাটে ভিলক করিলে রমণী মাত্রেই বশীভূতা হয়। সোহাগা, যিষ্টমধু, গোরোচনা, চিতাভক্ষ ও কাকজিহ্বা সমপরিমাণে মধুর সহিত মাশ্রত করিয়া ভিলক ধারণ করিলে

এবং প্রাানক্ষতে কৃষ্ণপুত্রের পুত্প ভরণী নক্ষতে ফল, মূলা নক্ষতে মূল ও বিশাধা নক্ষতে পত্র উত্তোলন করিয়া কুন্ধুম, গোরোচনা ও কপূরের সহিত উত্তমরূপ পেষণ করিয়া তিলক ধারণ করিলে ফল দর্শে। কাকজ্জ্মা, বচ, কুড়, বিৰপত্র, কুন্ধুম, ও স্বীয় রক্ত একত্র মিশ্রিত করিয়া কপালে তিলক ধারণে রমণীগণ বশীভূতা হইয়া থাকে।

কাকজজ্ঞা, বচ, কুড়, শুক্র ও শোণিত একত্র করিয়া কোন স্ত্রীলোককে ভোজন করাইলে সে এরপ বশীভূতা হয় যে, সেই পুরুষের মৃত্যুর পর দে তাহার শ্রশানে গিয়াও রোদন করিয়া থাকে। চটক পক্ষীর মন্তক, তৎপরিমাণ খেত আক-त्मत भून, मिक्कि ও थिनत याशांक शान कतान यात्र, (त्रहे व्यक्ति বশীভূতা হইয়া থাকে। সর্পের থোলস, দাড়িম্ব কার্চ ও এরও टेडन সমপরিমাণে ধূপ প্রদান করিলে রমণী বখা হয়। অখিনী নক্ষতে পলাশ বুকের মূল সংগ্রহ করিয়া হত্তে বন্ধন-পূর্বক নাম্বিকাকে বশ করিতে পারা যায়। যজ্ঞভুমুরের মূল মুগশিরা নক্ষত্রে আহরণপূর্ব্বক হস্তে বন্ধন করিয়া ধাহার অঙ্গে স্পর্শ করাইবে, দেই কামিনীই বশীভূত। হইবে । ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে শিরীষ বৃক্ষের মূল, অধিনীনক্ষত্তে প্লাশমূল .এবং স্থাতি নক্ষত্রে ধাতকীর্কের মূল আনম্বন ক্রিয়া করে ধারণ ক্রিলে স্ত্রীগণ বখা হয়। রেবতী নক্ষত্রে বুটের কুঁড়ি সংগ্রহ করিয়া श्रुष्ठ वक्षन कतिराम ज्वर भूमानकरज वनतीभूम উर्ভागन করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে, সে রমণী অবশ্যই বশীভূতা হইবে। স্বৰ্ণপাত্তে কুন্দ বুক্ষের মূল ঘৰ্ষণ कतिया खीरनारकत शृष्ठरमर्ग नागारेया मिरन धवर अधरायन মাদের পূর্ণিমা তিথিতে অপামার্গের বীজ উত্তোলন করিয়া ন্ত্রীকে ভোজন করাইলে সে বশীভূত হয়। এই হুই কার্য্য চওমন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া করিতে হইবে।

শেত গুঞ্জা মূল এবং পঞ্চ মল অর্থাৎ দন্ত, জিহ্বা, কর্ণ, নাসা ও চক্ষু মল একত্র করিয়া স্ত্রীলোককে ভোজন করাইতে পারিলে সে নিশ্চয়ই বশীভূতা হইবে। 'ওঁ নমঃ ক্ষিপ্রং অমুকীং মে বশমানয় হুঁ ফট্ স্বাহা।' প্রাতঃকালে দন্ত প্রকালন করিয়া অভিলম্বিত রমণীর নামোল্লেখপূর্বাক এই মন্ত্রে সপ্তগণ্ডূ্ব জল সপ্তবার অভিমন্ত্রিত করিয়া পান করিলে সেই স্ত্রী বভা হয়। নাগকেশরপূপ্স, প্রিয়স্কু, তগরকার্চ্চ, পদ্মনেশর, বচ ও জটামাংসী একত্র চূর্ণ করিয়া যে ব্যক্তি 'ওঁ মূলি মূলি মহামূলি রক্ষ রক্ষ সর্বাসাং ক্ষেত্রয়েভ্যঃপরেভ্যঃ স্বাহা।' মন্ত্র পাঠিপ্র্কিক উক্ত চূর্ণ হারা স্বীয় শরীরে ধূপ লাগাইবে, সেই ব্যক্তিকে কামদেব সদৃশ জ্ঞান করিয়া রমণীলগ তাহার বশ হইয়া থাকে।

'ওঁ নমঃ স্বাধ্যে নমঃ স্বাধ্যে চ অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।' এই মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত স্থ্রার সহিত জিহ্বা, দস্ত, নাসা ও কর্ণমল ভোজন করাইলে, অথবা 'ওঁ নমো বাচাট পথ পথ হিটি দ্রাবহি স্বাহা।' এই মন্ত্রে স্প্রবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেড়েলার মূল যে কোন রম্ণীকে দেওয়া যায়, সেই বশীভূতা হইয়া থাকে।

অপানার্গ রক্ষের মধ্যভাগের চতুরঙ্গুল পরিমিত কার্চ 'ওঁ দাবিণী স্বাহা ওঁ হমিলে স্বাহা' মন্ত্রে সাতবার অভিমন্ত্রিত করিয়া বেখাগৃহে নিক্ষেপ করিলে, সে তাহার অধীন হইয়া থাকে। পেচকের চক্ষু ও মাংস, রক্তচলন, গোরোচনা, কুন্ধুম, মংস্থতিল একত্র করিয়া এবং ওঁ হ্রী হ্রী প্রং প্রং ফট্ নমঃ।' এই মন্ত্রে স্বীয় শরীরে অভ্যঙ্গ করিলে স্ত্রীগণ বশীভূত হয়। একটা রকলাসের দক্ষিণপদ মুখে রাথিয়া রতিক্রিয়া করিলে রমণী বখা হয়। উক্ত রুকলাসের বামনেত্র মধু ও তৈল সহ চক্ষুতে অঞ্জন দিলে যে রমণীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা যায়, সেই বশীভূত হইয়া থাকে। 'ওঁ আনন্দ বন্ধ স্বাহা ওঁ হ্রীং ক্লীং প্রাং কালি কপালি স্বাহা' মন্ত্র বারা উক্ত প্রক্রিয়া নিপার করিতে হইবে।

'ওঁ পূজিতায় স্বাহা।' মন্ত্রে সিদ্ধ হইয়া ক্লকলাসের দক্ষিণ চক্ষু কাঁজি ও মধু একতা করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন করিলে 'ওঁ নমঃ কামদেবায় সহকল সহদশ, সহ্যম সহালিমে বহ্নে ধূনন জনং মম দর্শনং উৎকন্তিতং কুরু কুরু দক্ষ দণ্ডধর কুস্থমং বাণেন হন হন স্বাহা।' এই মন্ত্র ত্রিসন্ধ্যা ১শত বার জপ করিবে। मश्राह कान वहेक्राल कतिरन, नाजी जाहारक मर्भनमार्व्यहे বশীভূতা হইয়া থাকে। রাত্রিকালে কামাক্রান্তচিত্তে যাহার নামোলেথ করিয়া 'ওঁ সহবল্লীং বৃল্লীং করবল্লীং কামপিশাচ অমুকীং কামং গ্রাহয় স্বপ্নেন মম রূপেণ নথৈর্কিদারয় দ্রাবয় স্বেদেন বন্ধর শ্রী ফট্।' মন্ত্র জপ করিলে সে অবশ্রুই বশ হইবে। লবণ, তিল, জ্গ্ধ, মধু ও স্বত, **অথবা সর্বপ, ল**বণ, ছ্ম্ম, মধু ও ছত লইয়া সপ্তাহ কাল হোম করিলে রূপ-গর্কিতা নারীও বশীভূতা হইয়া থাকে। মহানিম্বের পুপ প্রতিদিন ত্বত দারা হোম, 'ওঁ ফ্রীঁ চামুণ্ডে তুরু তুরু অমুকীং মে বশমানয় স্বাহা।' মন্ত্রে সপ্তাহ কাল হোম করিলে কার্য্য দিদ্ধি হয়। তিনটী গোমুণ্ড দারা চুল্লী প্রস্তুত कतिया नृकरतां पि थान पिया थि श्रीन श्रीन इटेटज মৃত্তিকায় পড়িবে, তাহা এবং খুলিস্থিত থৈগুলি পৃথক্ পৃথক্ চূর্ণ করিয়া ভিন্ন ভিন্ন পাত্রে সংস্থাপন করিবে। ঐ বহিস্থ থৈ-চূর্ণগুলি স্ত্রীবশীকরণে এবং খুলিস্থিত চূর্ণগুলি ভলিরাকরণে সমর্থ। মহুষ্যমন্তকের মধ্যভাগ গর্দভের মন্তিকে পূর্ণ করিয়া ভূঙ্গরাজের রসে সপ্তাহকাল ভাবনা দিবে। অনস্তর কার্পাস ভূলার সলিতা প্রস্তুত করিয়া ঐ মজ্জাপাত্রে দিয়া প্রদীপ জালিবে। শনিবারে এই প্রদীপের শিথায় নৃকপালে কজ্জলপাত করিবে। সেই কজ্জল দারা চক্ষুতে অঞ্জন দিলে দর্শনমাত্রেই রমণী দাসীর স্থায় বশীভূতা ও অনুগামিনী হইয়া থাকে।

জলের সহিত আমলকীর মূল ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে কিংবা কপালে তিলক দিলে স্ত্ৰী বা পুরুষ বশীভূত হয়। রাথাল শশার মূল পু্য্যানক্ষত্রে নগ্নাবস্থায় উত্তোলিত করিয়া তাহার সহিত মরিচ, পিপ্ললী ও শুট গব্যহুগ্নে পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা রক্তচন্দনের সহিত ঘষিয়া তিলক করিলে স্ত্রীগণ বণীভূত হয়। স্বাতীনক্ষত্রে বর্ব টার (বর্ব টব্রধ্বক ) মূল ও অমুরাধা নক্ষত্রে বদরী মূল উদ্বত করিয়া হত্তে ধারণ করিলে ফল লাভ হয়। উদ্ধ-পুষ্পী, অধঃপুষ্পী, লজ্জাবতী ও অপরাজিতার পুষ্প সপ্তাহ পর্য্যন্ত স্বীয় শুক্রে ভাবনা দিয়া জিহ্বামল, নাসামল, কর্ণমল ও দন্তমলের সহিত একত্র কোন নারীকে ভক্ষ্য দ্রব্য বা পানীয় জলের সহিত ভক্ষণ করাইলে রমণী বখা হয়। খেত আকন্দ, লাঙ্গলিয়া, বচ, লজ্জাবতীমূল সমপরিমাণে চুর্ণ করিয়া কুরুরের হগ্নের সহিত মিশ্রিত করিবে, পরে ধুতুরা ফলের মধ্যে রাথিয়া সেই ঔষধ কোন রমণীকে সেবন করাইলে ইচ্ছামুরূপ ফল পাওয়া যায়।

সপ্তবার জলাঞ্জলি প্রদানপূর্বক 'ওঁ বিশ্বাবন্থনাম গন্ধবাঃ কন্তকানামধিপতিঃ স্থরূপাং দালঙ্কারাং দেহি মে নমস্তব্যে বিশ্বাবসবে স্বাহা।' এই মন্ত্র এক মাদ পর্য্যস্ত জপ করিলে অভিলবিত কন্তা লাভ হয়। দ্রাবণ।

'ওঁ দ্ৰবিকাসয় স্বাহা' "स्टानः नामनीकनः मधु शिष्टः वितनशरहः। নাভৌ যোনো চ কন্তায়া বালা ভবতি কামিনী ॥" ''অর্কমৃলং সকপূরিং হরিদ্রাকনকং মধু। মেষীপিত্তেন লোপোহয়ং লিঙ্গস্ত্রীদ্রাবকারক: ॥'' কপূরোন্মত্তমূলস্বালক্তকং নৃকপালকে। ঘৃষ্ট্র। সমধু লেপোহয়ং লিঙ্গস্তীক্রাবকারকঃ। '**'শৈবালপুষ্পং কপূ বং মুণ্ডিপুষ্পঞ্চ পে**ষিতং। লিঙ্গলেপো বশং যান্তি দ্রবন্তি রতিসঙ্গমে॥" 'কিপিলিঙ্গং সমানীয় কপূ রকনকং মধু। "গৃধবিষ্ঠা নরস্থান্তি দৃষ্ট্র। লিঙ্গং প্রলেপয়েং। এষ হালাহলো যোগো দ্রাবকো বশুকুৎ স্ত্রিয়: ॥" ''শৈবালং মালতীপুস্পং মুগুপুস্পং সমং মধু। লিঙ্গলেপঃ স্ত্রিয়ো বশ্চা দ্রাবণং ভবতি গ্রুবম ॥" ''শিলা কাশীশতারেণ কুজুমকোদ্রলেপনাং। সৌভাগ্যগর্বিতা বামা সঙ্গে ভবতি কিন্ধরী ॥'' কপূরিং টঙ্কনং স্তমুন্মত্তবীজপিপ্পলী। মল্লী কাঞ্চনপত্রস্থ রসং ক্লোদ্রঞ্চ পূরয়েং॥ লিঙ্গলেপে ক্বতে বামা রাত্রো ভবতি কিন্ধরী। পঞ্চ গন্ধং চতুঃস্ততং নরটক্ষনমানয়েৎ॥ ওঁ কং দং লং মে খ্রীং রসাধিকা স্রবতু অমুকীং রতিকালে

দেবদৃষ্ণীং স্বাহা।"

'मल्लीदना क्र वक्ष्यं त्र मधुरन एव ह य कन्य । রক্তকুষ্কুনিপুষ্পঞ্চ লিঙ্গলেপে চ বশ্রকং॥' "বৃহতীফলমূলানি পিপ্ললীমরিচানি চ। মধুরোচনয়া দার্দ্ধং লিঙ্গলেপোহতি বশুকুং ॥'' "নরাজোলুকগৃধাণাং সমমস্থীনি পেষয়েও। **यक्ष**क्ति महातिथा निष्ट खीजावकात्रकः॥" "খেতার্কচন্দনালেপো লিঙ্গে স্থাৎ পূর্ববং ফলম। বিষ্ঠালেপশ্চ গুল্যা চ লিঙ্গে স্ত্রীদ্রাবকারকঃ ॥" "কৌদ্রগন্ধকলেপেন শিলাযুক্তেন তৎ ফলম্। শশিটক্ষনপিপ্পল্যঃ স্বরং মদনং ফলম্। মাতুলুक्रकरैनः পिष्टेश निक्ररनभः खिरम्र। तभः॥" "শুক্লপক্ষযুতে পুষ্যে সংগ্রাহাং রতিসঙ্গমে। যোনিস্থমূভয়োকীয়াং যত্নতো বামপাণিনা॥" "তেন স্পৃষ্টাঃ স্ত্রিয়ো বঙ্গা বামপাণিতলে কিল। কৃষ্ণপক্ষযুতে পুষ্যে পূৰ্ব্ববৎ স্ত্ৰীবশা ভবেৎ ॥"

"জম্বারমূলমধ্যে তু স্তং বৃশ্চিককণ্টকম্।
কিপ্তা কদ্ধা ব্রিয়া দ্যাদ্ আণমাত্রে ত্রবতালম্॥"
"মাহারে বামজজ্বা তু টিউভন্ত তু পক্ষিণঃ।
তন্মধ্যে নিন্দিপেছুর্জপত্রং ক্লুংকারলেধিতম্॥"
"রক্তাশ্বমারপুপো বা মুখং তহ্য নিরোধ্যেং।
কর্ণোপরি স্থিতং তঞ্চ দৃষ্ট্য স্ত্রী ত্রবতি প্রবম্॥"
"জলেন লাঙ্গলীকন্দং স্বষ্ট্য স্তা ত্রবেপ্যেং।
হত্তে স্তিয়ঃ করম্পৃষ্টে ত্রবত্যয়ো স্বতং যথা॥"
"সর্বেষাং ত্রাব্যোগানাং মন্তরাজং শিকোদিতম্।
অষ্টোত্রশতং জপ্তা তত্ত্বগোগ্য সিদ্ধয়ে॥"

ওঁ নমে। ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় দ্রাব্য দ্রাব্য স্ত্রীণাং
মদং পাত্য পাত্য স্বাহা।' এতদ্ভির বশীকরণ ও দ্রাবণ বিষয়ে
আরও অনেক যোগ কথিত ইইয়াছে। অস্নীলতা নিবন্ধন
তাহা উদ্ত ইইল না এবং উদ্তাংশেরও অস্কুবাদ প্রদত্ত
ইইল না।

#### স্তম্ভন প্রকার।

হরিজা কিংবা হরিতাল দ্বারা ভূজপদ্রের উপর অভিলাষত ব্যক্তির মূর্ত্তিরপাচক্র লিখিয়া তাহা হরিদর্গ প্রত্র দ্বারা বেষ্টনপূর্বক কোন শিলাতে বন্ধন করিয়া রাখিলে, সেই গতিস্তম্ভন হয়। চর্ম্মকার ও রজকের কুণ্ড হইতে ময়লা উঠাইয়া চণ্ডালপত্নীর ঋত্বাস দ্বারা পুটুলী বন্ধ করিবে, এ পুটুলী যাহার অত্রে নিক্ষেপ করিবে, তাহার আর উত্থান-শক্তি থাকিবে না।

যে স্থানে গো, মহিষ, মেষ, খোটক ও হস্তী কাস করে, সেই স্থানের চারিদিকে, উদ্ভেব হাড় মাটিতে প্রতিক্সা রাখিলে উক্ত গো-মহিষাদির গতি স্তম্ভন হয়।

নৃকরোটিতে পীত মৃতিকা রাথিয়া কৃষ্ণপঞ্চীয় চতুর্দদীর রাত্রিতে খেতগুঞ্জাবীজ বপন করিয়া তিন দিবস সেই স্থানে জাগ্রত থাকিবে এবং প্রত্যহ জল সিঞ্চন করিবে। তৎপরে 'ওঁ গুরুভোগ নমঃ। ওঁ বজার নমঃ। ওঁ বজার নমঃ। ওঁ বজারি নমঃ। ওঁ বজারিবেণ শিবে রক্ষ রক্ষ ভবেদ্গাধি অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্রে পূজা ও জপ করিয়া এই বীজোৎপন্ন রুক্ষ হইতে শাখা ও লতা গ্রহণপূর্বক শুভ নক্ষত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া যাহার আসনতলে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি স্বস্তিত হইবে। হরিদ্রান্তর নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি স্বস্তিত হইবে। হরিদ্রান্তর মধ্যে গ্রেমারা তাল পত্রে পদ্ম এবং 'ওঁ সহচথ দশামি অমুক্ত মুখং স্তম্ভ্য স্বাহা।' এই মন্ত্র লিথিয়া চত্তরমধ্যে গ্রেমিত করিলে স্তম্ভন হয়। ভূর্জপত্রে কুরুম দ্বারা শক্রর নামের সহিত একটা পদ্ম অন্ধিত করিয়া নীল ক্ষ্ম দ্বারা সেই ভূর্জ্জপত্র বেইন করিয়া রাথিলে শক্র স্তম্ভন হইয়া থাকে। এই প্রক্রিয়ার

'ওঁ সহধনেশার স্বাহা।' মন্ত্রে মরার খুলিতে অভিলয়িত ব্যক্তির নাম লিখিয়া 'ওঁ সহখেতায় অমৃকত্য বাক্ স্তম্ভয় স্তম্ভয় স্বাহা।' মন্ত্রোচ্চরণপূর্বক নীল হত্র হারা বেইন করিয়া উহা শশানস্থানে পুতিয়া রাখিলে শক্রর বাক্য স্তম্ভন হয়। ভঙ্গরাজ, অপামার্গ, সর্বপ, বেড়েলা, বচ ও কণ্টিকারীর রস নিফাশনপূর্বক লোহপাত্রে রাখিয়া তুইদিন পরে উহার তিলক ধারণ করিলে শক্রর বুদ্ধি স্তম্ভন হয়। নদীতে প্রবিষ্ট হইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে বিশ্বামিত্রায় নমঃ সর্বম্থিভাগং বিশ্বামিত্রায় বিশ্বামিত্রোদ্ধাপয়তি শক্তা৷ আগচ্ছতু।' মন্ত্রে বাহার নামে শতবার তর্পণ করা যায়, সেই ব্যক্তির মৃথ স্তম্ভন হইয়া থাকে।

'ওঁ নমো ব্রহ্মবেশরি রক্ষ রক্ষ ঠঃ ঠঃ' এই মন্ত্র পাঠপূর্বক সাতথানি পাথর লইয়া তাহার তিনথানি কোমড়ে বান্ধিয়া অপর চারিথানি হুই হাতের মুঠিতে ধরিলে চোরের গতি স্তম্ভন হয়।

আকোঁড় ফল, বেড়েলা, কণ্টকারী, সর্পাক্ষী, অপামার্মের মূল, কৃষ্ণাপরাজিতা, শিবজটা, নীলা, পাঠা ও খেতাপরাজিতা প্রভৃতি দ্রব্যের মূল রবিবার পুঞা নক্ষত্রে উত্তোলিভ করিয়া মুখে বা মন্তকে ধারণ করিলে বিপক্ষের অন্ত স্তম্ভিত হয় এবং ইহা বারা অগ্নি, মৃষিক ব্যাঘ্ন, রাজা, চোর ও শক্রভন্ন নিবারিত হইয়া থাকে। শ্রেত গুঞ্জার মূল উত্তর ভাত্রপদ নক্ষত্রে উত্তর-यूथी रहेशा উरভाननशूर्वक यूर्थ शांत्र कत्रित भक्त शांकर वान স্তম্ভন হয়। শুক্লপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে অপানার্গের মূল, স্তকুমারীর মূল ও বেড়েলার মূল সংগ্রহ করিয়া একত্র পেষণ পূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ বটিকা মস্তকে বা বাহুতে ধারণ করিলে শক্রভয় নিবারণ হইয়া থাকে। গোজিহ্বা, হঠলী, দ্রাক্ষা, বট, শ্বেতাপরাজিতা, ক্রফাপরাজিতা, হস্তি-কণী ও খেতকণ্টকারী, এই সকল জব্যের মূল ববিৱার পুষ্যা নক্ষত্রে আহরণপূর্বক কদলীবৃক্ষের স্থত দারা বেষ্টন করিয়া হস্ত-কঞ্চণবং ধারণ করিলে এবং আকনাদি, রুদ্রজ্জটা, খেতা, শরপুঝা ও খেতগুঞ্জনামক দ্রবাসমূহের মূল রবিবার পুয়া নক্ষত্রে সংগ্রহ করিয়া মুখে ধারণ করিলে রণক্ষেত্রে শত্রুবর্গকে স্তম্ভিত ক্রিতে পারা যায়। গাস্তারিমূল, অথবা দন্তিমূল রবিবার পুয়ানক্ষত্রে উত্তোলন করিয়া তণ্ডুলোদকের সহিত পেষণপূর্বক তিন দিন পান করিলে শক্রভয় নিবারিত হইয়া থাকে।

কেতকীর্ক্ষের মূল মস্তকে ও নেত্রে, তালমূলীমূথে এবং থর্জুর র্ক্ষের মূল চল্লগেও হৃদয়ে ধারণ করিলে শত্রুবর্গের খড়গ স্তিত হয়। উক্ত মূলতার চূর্ণ করিয়া স্থৃত সহযোগে পান করিলে যাবজ্জীবন কোন অস্তে বাধাজন্মাইতে পারে না।

রবিবার পুয়ানক্ষত্রে শিরীষবৃক্ষের মূল দংগ্রহ করিয়া জলের সহিত পেষণপূর্বক অর্ধ আহারের পর ঐ জল অর্ধভাগ পান করিয়া পরে অর্ধ আহারের পর পুনরায় দেই জলার্দ্ধ পান করিয়া ফেলিবে। মতদিন পর্যান্ত এই ঔষধ পান করিবে, ততদিন তাহার শরীর অন্তবিদ্ধ হইবে না। উক্ত মূল মেষের গলে বাঁধিয়া রাখিলে তাহা খড়গ দারা ছেদন করা স্থকঠিন। পুয়ানক্ষত্রে আকন্দর্কের মূল গ্রহণ করিয়া একটা কড়ির মধ্যে পূরিবে, পরে দেই কড়িটা কোন পরু ফলের মধ্যে ভরিয়া মুথে রাখিলে শক্রর শস্ত্রন্তহন হয়।

স্থাগ্রহণকালে মন্ত্রপাঠপূর্বক শরপৃত্থামূল উত্তোলন করিয়া মুখে ধারণপূর্বক মৌনী হইরা থাকিবে। ঐ ব্যক্তি কথনই শক্রথজা-বিদ্ধ হইবে না। 'ওঁ কুরু কুরু স্বাহা' মন্ত্র পাঠপূর্বক মূল, পত্র ও শাথার সহিত অপরাজিতা লতা চূর্ণ করিয়া তৈলের সহিত পাক করিয়া গাত্রে মর্দ্দন করিলে অস্ত্রভন্ন থাকে না। কুকলাসের বামপদ হরিতাল মাথাইয়া তামপাত্রে মৃত্রিয়া রাখিবে। ঐ মাহলী মুখে রাখিলে শক্রভন্ন করিতে পারা যায়। এই কার্য্য 'ওঁ চামুণ্ডে ভন্নচারিণি স্বাহা।' মন্তে করিতে হয়।

'ওঁ অহে। কুন্তবর্গ মহারাক্ষন কেশীগর্ভদন্ত পরদৈত্যভঞ্জন মহারুদ্রো ভগবান্ আজ্ঞা অগ্নিং স্তন্তর ঠঃ ঠঃ।' অযুতজপে এই মন্ত্রে দিন্ধ হইয়া, হীরক, স্বর্গ, অল্প, রোপ্য, পারদ ও
গন্ধক:সমপরিমাণে লইয়া জম্বীর রদে তিন দিবদে পুনঃ পুনঃ
থলে মাড়িয়া বটিকা প্রস্তুত্বরের বীজ, কার্পাদবীজ ও সর্বপ
পেষণ করাইয়া তন্মধ্যে ঐ বটিকা পুরিয়া রাখিবে। তৎপরে
সপ্তবার গজপুটে দগ্ধ করিয়া ঐ বটিকা মুথে লইলে শক্রস্তভন
হয়। নানাবিধ রোগ ও জরা মৃত্যুতে এই বটিকা বিশেষ
উপকারী।

"ও তথা তথা অন্ধারি মে ভয়মথ বন্ধকুমারী মৃষ্থ সিদি
শালায়াদলং দদৃশৌ গোরী মহাদেবকী আজ্ঞা ও নমোযকয়
তৃত্ব লুলী ক্তিকামী কুজলে বলে প্রজ্ঞলে প্রমায়চঙে শ্রীমহাদেবকী আজ্ঞা পাবে পায়্শলে। ও অগ্নীধতীকাধরৈ ধয়োসৈ
গল হজুবাজু মায়াপেত্তকী যে সাস্থিয়ো হন্মস্তজ্ঞলে য প্রজ্ঞলে
জ্দজে জুড়মে বেষ্ট ঈশ্বর মহাদেবকী পূজা বাবেপাল পুশালাছ
স্বিগ্ন জলস্তী মৈধরী জলটুনী দিত্যোক মৃষ্ট মৈবৈশ্বানকথা
মবিয়ো দেয়ে নারায়ণা শায়ু সো অগ্নি উপাইকদৌ হরিমৈ
য়ৃষ্ট জুজ্জায়োচ্ছন্দ দলীবটি বৃটি বৃজ্জীবীজলে প্রজ্ঞলে ইং
কামিলে আজ্ঞয়া পূজা পাপুটালে শ্রীস্থ্যকী আজ্ঞা। অহো
স্থ্য জাবাদাবী দিলোমুজ্জা যাজ্ঞাহে কায়াম মহত্যাক্রদ অগ্নি-

কুও ব্রহ্মাণ্ড জালাং অপুর আণো পাণি, লিরেএলা আনিদে বৈশানর নায় মে ছিদিনী ধারা ধাকেশ পুত্র রোজী মহামদী। ও গুরুমদিশা হুকুকলা মহাহুর্গং বিহস্তি।'

উক্তরণ মহেশমন্ত্র হন্মনান্ত, নারায়ণ মন্ত্র স্থানান্ত ও ব্রহ্মমন্ত্র দশসহত্রবার জপ করিয়া তপ্তাঙ্গার মধ্যে প্রবেশ করিলে অগ্নিতে দগ্ধ করিতে পারে না। উক্ত মন্ত্র অক্টোত্তর শত জপ করিয়া পরে খেত এরগুদণ্ড অভিমন্ত্রণপূর্ব্ধক অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া অঙ্গার করিবে। তৎপরে অগ্নিস্তম্ভন মন্ত্র জপ করিয়া নির্ভয়চিত্তে মন্ত্রপাঠপূর্ব্ধক অগ্নিকৃত্ত মধ্যে প্রবেশ করিলে গাত্র দগ্ধ হইবে না।

चुजकूमात्री ७ ७न এক अर्थि । एयं प्रमान्य के जिल्ल তপ্ত অঙ্গার বা লৌহ দ্বারা হস্ত দগ্ধ হয় না। আকনাদির মূল ঘতের সহিত বাটিয়া হতে মাথিলে পুড়িবার উপায় নাই। পেঁচক, ভেক ও মেষের বসা অথবা ভেকের বসা ও নিম্বের ছাল একত্র পেষণপূর্ব্বক গাত্তে মর্দ্দন করিতে পারিলে অগ্নি কর্ত্তক দগ্ধ হয় না। উক্ত যোগছয়ের 'ওঁ নমো ভগবতি চক্তকাতে গুভে ব্যায়চশানিবাসিনি চলমাণি স্বাহা।' এই মন্ত্র অভিহিত হুইয়াছে। ব্যাঙের চর্বির সহিত নিমগাছের ছাল বাটিয়া শরীরে মাথাইলে দে নিশ্চিতই অগ্নি স্কল্পন করিতে পারে। স্ত্রীপুষ্প, গর্দভমূত্র ও বকের চর্বি একত্রে পাক করিয়া গাত্র লেপন করিলে তপ্ত লোহসংযোগেও তাহার গাত্র দগ্ধ হয় না। বজ্রপাতে যে কাঠ দগ্ধ হয় এবং বিডালের হাড উভয় একত্র জালিয়া তাহাতে প্রবেশ করিলে শরীর দপ্ধ হয় না। জলোকা, আফনাদি মূল ও শৈবাল-কুমুম এই তিন দ্রব্য ভেকের চর্কির সহিত পেষণপূর্বক শরীরে লেপন করিলে দে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 'ওঁ অগ্নি-वनवन्त्री देशवती मनोदेत इन्देशदायन तथियाको त्रीती सदृथत माधु।' याखाकात्र । प्रक्रांत । प्रक्रांती । प्र टेंडन একত্রে পেষণ করিয়া হস্তে বিলেপন করিলে প্রতপ্ত লোহস্পর্শেও হস্ত দগ্ম হয় না। 'ওঁ নমো ভগবতি চক্রকান্তে শত ব্যাঘ্র চন্ম পরিনদ্ধবসনে চমালয় স্বাহা।' মত্ত্রে মণ্ড,কপিত্ত মেষ-বসা ও জলোকা এই মকল দ্রব্য একত্রে পেষণপূর্বক গাত্র বিলেপন করিলে অগ্নি স্তম্ভন হয়।

ভেকবদা-সহযোগে উদ্ভান্তপত্র, বিরপত্র, এরওপত্র, ও নিম্নপত্র মৃত্র অগ্নিতে পাক করিয়া পাদপ্রলেপন করিলে প্রজ্ঞানত অঙ্গারের উপর ভ্রমণ করিতে পারে। 'ওঁ নমো ভগ-বতে চক্ররূপায় বিকলাং ভিহন্তি তংক্রমস্তত্ত্বন চক্ররূপেণ অগ্নিপুত্র বরং কট্ট ঠঃ ঠঃ।' মন্ত্রে যববৃক্ষ মণ্ডুক বসার সহিত পেষণ করিয়া গুটিকা করিবে, এই গুটিকা অগ্নিতে নিক্ষেপ-

পূর্ব্বক অগ্নিতে প্রবেশ করিলে শরীরে তাপ লাগে না। ক্লকলাদের বামপদ ও বাম হস্ত মোম দারা বেষ্টন এবং কুকলাদের বাম হস্ত পারদের সহিত মর্দ্দন করিয়া পাণপত্র দারা বেষ্টনপূর্বক মুথে স্থাপন করিলে অগ্নি স্তন্তন করিতে পারা যায়। উক্ত হুইটা কার্য্য 'ওঁ অমৃতায় ঈড় পিঙ্গলে স্বাহা' মন্ত্রে অনুষ্ঠান করিবে। ভূঙ্গরাজ, কদলীমূল ও ভেকবসা একত্র মুহু অগ্নিতে পাক করিয়া পাদতলে প্রলেপ দিলে, বিনা ক্লেশে অগ্নিতে ভ্রমণ করিতে পারে। 'ওঁ বজু কিরণে অমৃতং কুরু কুরু স্বাহা। 'মন্ত্রে খেতগুঞ্জার রস দারা সর্বাঙ্গ বিলেপন कतिया जनमन्त्रात मर्था शतिज्ञमन कतिरम भतीत मध इय ना। 'ওঁ হিমাচলভোত্তরে ভাগে মারীচোনাম রাক্ষসঃ তস্তু মৃত্র-পুরীষাভ্যাং হুতাশং স্তম্ভয়ামি স্বাহা।' মল্লে গৃহদাহ সময়ে সপ্রবার জপ করিয়া ভূমে তাড়ন করিলে তৎক্ষণাৎ অতি প্রচণ্ড অগ্নিও নির্বাপিত হয়। গোরুর লোম, জলশূক ও তেকবসা একত্রে পেষণপূর্বক বস্ত্র ম্রক্ষিত করিলে অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। এরগুপত্রের রস ও শিরীষ পত্রের রস সমপরিমাণে একত্র পাক করিয়া মন্তক বিলেপনপূর্ব্বক নরতৈলাক্ত এক খণ্ড কম্বল মস্তকোপরি স্থাপন করিবে। পরে উক্ত কম্বলের উপর অগ্নি রক্ষিত করিবে। ইহাতে মস্তক দগ্ধ হইবে না।

তিলতৈলাক্ত স্থা দারা বন্ধন করিয়া একটী কাঁসার পাত্রে 
হল্প ও তণ্ডুল প্রদানপূর্ব্বক পায়স পাক করিবে। ইহাতে 
ক্রে দেশ্ব হইবে না। অধিকন্ত উক্ত পায়স ভক্ষণ করিলে 
কামলা রোগ প্রশমিত হয়। ভূর্জ্ঞপত্র অথবা কদলীপত্রের ঠোঙ্গা প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে তৈল নিক্ষেপপূর্ব্বক 
তৈল ও গোময় দারা বহির্ভাগ লেপন করিয়া উক্ত ঠোঙ্গার 
মুথে একটী সচ্ছিদ্র পাত্র স্থাপন করিবে। অতঃপর চুল্লিকাপীঠোপরি ঠোঙ্গা স্থাপন করিয়া অগ্নি প্রক্ষালনপূর্ব্বক পাক 
করিবে। ইহাতে ঠোঙ্গা দশ্ধ হইবে না। একটী বার্ত্তকী 
কাঁজিসিক্ত স্থা দারা বেষ্টন করিয়া অগ্নিতে দশ্ধ করিলে 
বার্ত্তকীটীই দশ্ধ হইবে; কিন্তু স্থা দগ্ধ হইবে না। মৃতকুমারীর 
রস দারা স্থাত্ত সাতবার ভাবনা দিয়া যোগপট্ট অর্থাৎ যোগীদের 
বস্তু প্রস্তুত করিবে। ইহা অগ্নিতে দশ্ধ হয় না।

শৃকর হগ্ধ দারা স্থা লেপন করিয়া যজোপবীত প্রস্তুত করিলে ইহা অগ্নিতে দগ্ধ হয় না। 'ওঁ নমো মহামায়ে বিহিং রক্ষ স্বাহা।' মন্ত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল অভিমন্ত্রিত করিয়া অগ্নি মধ্যে নিক্ষেপ করিলে সে অগ্নিতে তণ্ডুলাদি একমাসেও দিদ্ধ হয় না। উক্ত মন্ত্রে প্রথমে মরিচ চুর্ণ ও পিপ্পলী চুর্ণ চর্বাণ করিয়া তৎপরে জ্বলম্ভ অঙ্গার চর্বাণ করিলে মুখ দগ্ধ হয় না এবং তুলসীকাঠ অথবা শাল্মলী কাঠের অঙ্গার গর্মভ

মূত্র দারা সিঞ্চনপূর্বাক উক্ত অঙ্গার পুনরায় প্রকালন করিলে তাহাতে কোনই কার্য্য হয় না। এমন কি, ঐরপ অঙ্গার শতভারেও একটী দ্রব্য পাক হয় না।

'ওঁ নমো ভগবতে জলং স্তম্ভয় বঃ পঃ।' মন্ত্রে পদ্মকনামক দ্রব্য আনিয়া অতি অতিস্ক্ষতর চূর্ণ করিয়া পুষ্ণরিণী, কুপ ও मीर्घिका जत्न निरक्षप कतित्व जनाभृत्य जनस्थन रम्। मर्ख-প্রকার জলস্তম্ভন কার্যোই এই প্রয়োগ করিলে হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রায় বলস্ত দিদ্রব কলহপ্রিয়ে কলহংসা-ধ্বনি এহেহি স্বাহা।' মন্ত্রে বক পুষ্পের নির্যাদ ও মহিষীর ত্বর পান করিয়া মহিষী ত্বরজাত নবনীত ভক্ষণ করত যে ব্যক্তি ঐরূপ ঔষধ দেবন করে, তাহার আর জল ও অগ্নিতে অবসন্ন হইতে হয় না। যে ব্যক্তি 'ওঁ অন্নয়ে উদ স্বাহা।' **म**राखाक्र त्रशृक्षक कृष्णारमञ्जलक पिक्ष विलोह त्वहेन করিয়া মুথে ধারণ করে, তাহাকে সমুদ্র জলমগ্র হইতে হয় না। পুষ্যা নক্ষত্রে শ্বেতগুঞ্জার মূল কু<del>স্থন্ত</del>পুষ্পরস সহযোগে পেষণ করিয়া এক খণ্ড বস্তু রঞ্জিত করিবে। পরে ঐ বস্ত দারা গাত্র বেষ্টন করিয়া অতল জল মধ্যে যতকাল ইচ্ছা থাকিতে পারে। ইহাতে জলমগ্ন হয় না। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জা-মল্লে গুঞ্জামূল উত্তোলন করিতে হয়। অলাবুচূর্ণ ও পক ঘোষাফল একত্রে পেষণপূর্ব্বক একথণ্ড চর্ম্ম এক অঙ্গুলি মোটা করিয়া বিলেপনপূর্ব্বক ঐ চর্ম্ম শুষ্ক করিবে। পরে ঐ চর্ম নদী ও হুদাদির উপর নিক্ষেপ করিয়া তত্ত্পরি আরোহণ করিলে জলমগ্ন হয় না। ঘোষা ফল ও অলাবু একত্রে পেষণপূর্ব্বক পাছকা নির্মাণ করিয়া গোসাপের চর্ম্ম দারা বেষ্টন করিবে। এই পাছকা আরোহণে জলের উপর বিচরণ করিতে পারে।

বোষাফলচূর্ণ রাত্রিতে পুস্করিণী, কুপ ও দীর্ঘিক। প্রভৃতি জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলে জল স্তম্ভিত হয়। উক্ত জলে লবণ নিক্ষেপ করিলে জলস্তম্ভন নিবারিত হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে ক্ষদ্রায় জলং স্তম্ভয় স্তম্ভয় বঃ বঃ বঃ বঃ ঠঃ ঠঃ ঠঃ।' মছে মৃৎকুম্ভ নির্মাণ করিয়া ঘোষা ফলের চূর্ণ হারা অঙ্গুলি পরিমাণ স্থ্ল করিয়া লেপন করিবে। পরে এ প্রলেপ শুকাইয়া গেলে উহাতে জল পূর্ণ করিবে। কিছুক্ষণ পরে এ কুম্ভ ভগ্ন হইলে কুম্ভমধ্যগত জল পূর্ববং থাকিবে, বিচলিত হইবে না।

মকর, শৃগাল ও বেজীর বসা এবং জল সর্পের মস্তক হরিণ তৈলের সহিত পাক করিয়া নাসিকা ও কর্ণে প্রলেপ দিলে বহুক্ষণ জল মধ্যে বাস করা যায়। রক্ত ধুতুরার মূল ও তাহার ফল, গুঞ্জা মূল, মাকড়সা টিকটিকী ও ছুঁছো একত্র পেষণপূর্ব্বক অস্ত্রে লেপন করিয়া তদ্বারা একটি রক্ত ধুত্রার ফল ছেদন করিলে শক্র দৈন্ত মরিয়া যায়। হলাহল বিষ, স্থাবর বিষ, বৃশ্চিক, টিক্টিকী, ছুচো, রুষ্ণসর্প, গৃহ-গোধার মন্তক, ষড়্বিল্পু কীট, করবীফল, মদনফল, একত্র চূর্ণ করিয়া উষ্ট্রছঞ্জের সহিত পেষণ করিলে রাজশক্র বিনাশ হয়। রুষ্ণসর্পের মাথা ৮টা ও তৎপরিমাণ চিতার মূল, এতছভয়ের সমান হলাহল বিষ, হরিতাল ৪ পল, পল্লকার্চ ৩ পল, পলাশ ফল ১৬ পল, লাঙ্গলিয়া ৩ পল ও নাগকেশর ৩ পল একত্র চূর্ণ করিয়া গর্দভের বসার সহিত পেষণপূর্ব্বক অন্তে মাথাইয়া বিপক্ষকে স্পর্শ করাইলে তাহার নাশ হইয়া থাকে। উক্ত জ্বাসমূহের চূর্ণ জ্লাশয়াদিতে নিক্ষেপ করিলে তাহার জ্ল এরূপ দৃষিত হয় যে, উহার জ্লপান করিলে সেই ব্যক্তির নিশ্চয় মৃত্যু ঘটিবে।

ে ক্লেট্ৰা বিভাগ বিভাগ বিভাগ বিভাগ

কৃষ্ণসর্পের ও মহিষের রক্তে চূণ ভাবনা দিয়া তাহাতে আমূল ক্ষাধুত্রা বৃক্ষ মিশ্রিত করিয়া ধুপ দিলে মনুষ্যকে মোহিত করিতে পার। যায়। গুড়, করঞ্জবীজ ও ঘুণের গুড়া একত বাটিয়া পান করাইলে অথবা ধৃপ দিলে মোহন হর 🎼 হস্তিনী ও মহিষীর পাদক্ষ্রের মল গ্রহণ করিয়া অপা-मार्गत कनमः (यागभू र्वक धृम नागाहित्न धवः विष, धूकृतात क्ल, मृल, পত, পूल, ছाल এবং महिरीद तक, शिश्रनी अ গুগুগুলু একত করিয়া রাত্তিকালে ধূপ দিলে মনুষ্য মোহিত হয়। কুকুটের ডিম্ব ও মস্তক, প্রিয়ঙ্গু, হরিতাল, বচ, ধুতূর। ও চিতাকাৰ্চ দারা ধূপ প্রস্তুত করিয়া কোন ব্যক্তির গায় ময়ুরের বিষ্ঠা সমভাগে লইয়া অথবা গোরক্ষক্রী, চিতা, मनः भिना, हुन, नाक्र निम्ना ও অপামার্ণের জটা সমপরিমাণে লইয়া ধূপ প্রস্তুত করিলে মনুষ্যমাত্রকে মোহিত করিতে পারা যায়। ছুচ্ছুন্দরী, দর্পমুগু, বুন্চিকের কণ্টক ও হরিতাল একত্র করিয়া ধূপ দিলে মন্ত্র্যুমাত্রের মোহাবেশ হইয়া থাকে।

খৃণের গুড়া, বিষ, তেলাকুচা, মোহিনী (ত্রিপুরমালী পুজা) আকোড় ফল, পিপ্পলী, গোরক্ষকর্কটী, ধুভূরার বীজ, সর্ধপ, মদনফল ও রক্তকরবী দমভাগে চূর্ণ করিবে। পরে আকল্ফলের ভূলা দারা বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাহাতে ঐ চূর্ণ মিশাইয়া কুস্কুস্তুত্ত্ব দারা মায়াবীজে বন্ধন করিয়া রাখিবে। পরে ধুস্তুরপত্ররদে দাতবার ভাবনা দিয়া শুক্ষ করিবে। অনস্তর জলসর্পের বদা দারা ঐ বত্তি লেপন করিয়া প্রদীপ জালিবে। যে ব্যক্তি দ্র হইতে দেই প্রদীপালোক দেখিবে, সেই মোহিত হইয়া যাইবে।

হ্ম, শর্করা ও আকোঁড় ফল একত পান করাইলে

মোহিত ব্যক্তি স্বাস্থ্য লাভ করে। শলুফা, ম্বত, ছগ্ধ ও শ্বেত-আকন্দের মূল একত্র পান করিলে এবং গব্যম্বত ও ধূপ একত্র করিয়া তাহার ধূম আদ্রাণ করিলে মোহিত ব্যক্তি চৈত্র লাভ করে।

#### উচ্চাটন।

একটা শিবলিঙ্গ নির্দ্ধাণ করিয়া তাহাতে ব্রহ্মদণ্ডী ও চিতাভন্ম প্রলেপ দিবে এবং তাহার সহিত শ্বেত সর্মপ সংযুক্ত করিয়া শনিবার-রাত্রে যাহার গৃহে নিক্ষেপ করিবে, সেই ব্যক্তি উচ্চাটিত হইবে। শেত সর্মপ ও বিল্পত্র একত্র করিয়া যাহার গৃহমধ্যস্থ মৃত্তিকাতে প্রোথিত করিয়া রাথিবে, তাহার উচ্চাটন হইবে, উহা তুলিয়া ফেলিলেই সেই ব্যক্তি নিঙ্কৃতি লাভ করে। রবিবার রাত্রিকালে গৃহ মধ্যে কাকপক্ষ পুতিলে, পেচকের বিষ্ঠা ও শ্বেতসর্মপ চূর্ণ একত্র অঙ্গে নিক্ষেপ করিলে, মঙ্গলবার রাত্রিযোগে গৃহাভ্যস্তরে পেচকের পক্ষ পুতিলে উচ্চাটন হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে কলায় দংখ্রাকরালায় অমুকং সপুত্রবাদ্ধবৈঃ সহ হন হন দহ দহ পচ পচ শীঘং উচ্চাটয় উচ্চাটয় ছঁ ফট্ স্বাহা ঠং ঠঃ।' অস্টোত্তরশতবার জপে এই মন্ত্র সিদ্ধ হইলে উচ্চাটন কার্য্য করিবে।

উক্ত মন্ত্র পাঠপূর্ব্বক কাক ও পেচকের পক্ষ লইয়া যাহার নামে ১০৮ বার হোম করা যায়, তাহার উচ্চাটন হয়। পারাবতের বসা গ্রহণপূর্ব্বক মন্ত্রে নামোচ্চারণ করিয়া সেই ব্যক্তির গৃহে নিক্ষেপ করিলে অথবা চতুরঙ্গুল পরিমিত নরাস্থিকীলক উক্ত মন্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিয়া শক্রগৃহে পুতিয়া রাখিলে উচ্চাটন হয়। মধ্যাক্ত সময়ে যে স্থলে গর্দ্ধ ভূমিলুঠন করে, সেই স্থানের উত্তর ভাগের ধূলি উত্তরাভিমুথ হইয়া মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক বাম হস্ত দারা গ্রহণ করিয়া যাহার গৃহে নিক্ষেপ করা যায়, সেই ব্যক্তিই উচ্চাটিত হইয়া থাকে।

গৃহদারে গুলামূল প্রোথিত করিলে অথবা মূলানক্ষত্রে থদিরকাঠের মূল শক্রগৃহদারে পুতিয়া রাখিলে উচ্চাটন হয়, আমলকী ফলের চূর্ণ আকোঁড় ফলের তৈলে ভাবনা দিয়া, পরে মস্তকে লেপনপূর্ব্বক লান ও ছয়পান করিলে উচ্চাটনদোরশান্তি হইয়া থাকে। ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভক্ষ, বিড়ালের হাড়, শূকরের মাংস ও কচ্ছপের মাথা একত্র সমভাগে লইয়া নৃকপালে স্থাপনপূর্ব্বক বাহার গৃহে পুতিয়া রাখা যায়, সেই ব্যক্তি স্থাণ সহিত্ত উচ্চাটিত হইয়া থাকে। নরমাংস, শূকরমাংস, গৃধিনীর অস্থি, বিষ, গোরুর পাদ, মহিবীর পাদ ও পোচকের পক্ষ একত্র করিয়া শক্রগৃহে প্রোথিত করিলে এবং ব্রহ্মদণ্ডী, চিতাভক্ষ, চিতাবুক্ষের মূল, রক্ত, বিষ, শূকরের রোম, তিত লাউ ও নিম্ববীজ একত্র করিয়া তদ্ধারা

শক্রর নামে সপ্তাহ কাল হোম করিবে। এতদ্বারা শক্রর উচ্চাটন সাধিত হয়। পূর্ব্বোক্ত গুঞ্জাদিবোগে 'ও' নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় উচ্ছাদর উচ্ছাদর উচ্চাটয় হন হন ঠঃ ঠঃ।'' মন্ত্রে কার্য্য করিতে হইবে।

রবিবারে কাকপক্ষ গ্রহণপূর্বক সর্পের খোলস দারা জড়াইবে। তত্পরে কুম্বন্ধ স্ত্রদার পুনঃ পুনঃ কেইন করিবে। অনস্তর নিম্নপত্রে শক্তর নাম লিখিয়া তাহাও পুনরায় উহাতে জড়াইয়া রাখিবে। পরে তত্পরি যথাক্রমে চিতাভিম্ম ও মৃত ব্যক্তির বস্ত্র জড়াইবে। এইরূপ পুনঃ পুনঃ বেষ্টিত এব্য বাহার গৃহদারে পুতিবে, দেই ব্যক্তির উচ্চটিন হইয়া থাকে।

রবিবারে গুধিনীর বাসা, কাকের বাসা, চিতার কাষ্ঠ ও দর্ষপ সংগ্রহ করিয়া প্রামের বহির্ভাগে দগ্ধ করিয়া সেই ভত্ম লইবে। সেই ভন্ম শত্রুর মন্তকে নিক্ষেপ করিলে শত্রুর উচ্চা-টন হয়। অঙ্গে গোময় লেপন করিয়া স্নান করিলে উক্ত দোষ শান্তি হয় 🕒 একটা ক্বকলাস মারিয়া তাহাকে স্নান ও শ্বেতবন্ত্র পরিধান করাইয়া পূজা করিবে। পরে হত্যা-জন্ম রোদন করা বিধি। তৎপরে চণ্ডালগুহের নিকটম্ব কাকের বাসা আনিয়া শ্রশানের অগ্নি দারা উক্ত হুইটী দ্রব্য **महन क**न्नित्व। अपहे **उत्र वाख्य वाधिया यादात शृद्द** नित्कर কর। যায়, সেই ব্যক্তির বন্ধুবান্ধব সমূহ প্রয়ন্ত উচ্চাটিত হইয়া থাকে। নিম্বক্সস্থিত কাকের বাসা ব্রহ্মদণ্ডী সহ দগ্ধ করিয়া ভন্ম গ্রহণ করিবে। পরে ব্রাহ্মণ, চণ্ডাল ও স্লেচ্ছের চিতাভস্ম সংগ্রহপূর্বাক ভূমধৃচ্ছিষ্ট (মম) সহযোগে উক্ত ভস্ম-চতৃষ্টায়ের গুটিকা প্রস্তুত করিবে। নদীজলে কিংবা শত্র-মন্তকে সেই গুটিক। নিকেপ করিলে শত্রুর উচ্চাটন হয়। 'ওঁ নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় ক্রংষ্ট্রাকরালায় কপিলরূপায় অমুকং সপুত্ৰপশুবান্ধবং হন হন দহ দহ মথ মথ শীভ্ৰমুচ্চাটয় হুঁ ফটু ঠঃ ঠঃ ।' মন্তে উক্ত যোগদন্য সমাধান করিবে।

माइ**० ।** भारतीय विकास

চতুর্দশী তিথিতে কাকের বাসা দগ্ধ করিয়। সেই ভত্ম একাঙ্গুলি বারা লইয়া 'ও' নমো ভগবতে কদ্রায় মারয় মারয় নমঃ স্বাহা।' মত্ত্রে শক্রুর মন্তকে নিক্ষেণ করিলে অথবা শক্রর গৃহে নিক্ষেণ করিলে, শক্রু বা তাহার কুল নাশ হইয়া থাকে। অখিনী নক্ষত্রে চতুরস্থুল পরিমিত অখ্বাস্থিতীলক 'ওঁ ক্ষর হ্রুরে স্বাহা।' মত্ত্রে শক্রুর গৃহে প্রোথিত করিলে শক্রুরুষ্বর্গের বিনাশ হয়। একাঙ্গুল-পরিমিত সর্পাত্তিকালক 'ওঁ জয় বিজয়তি স্বাহা।' মত্ত্রে সাতবার অভিমন্তিত করিয়া অগ্রেয়া নক্ষত্রে শক্রুর গৃহমধ্যে নিক্ষেণ করিলে সমস্ত শক্রুমপ্ততি বিনাশ পায়।

নেবুর বীজ, ষড়্বিলু নামক কীট, শুকশিখি ফলের রোম, হিঙ্গু ও বহেড়া ফল সমভাগে চূর্ণ করিয়া শক্তর শয়। ও আসনাদিতে নিকেপ করিবে, ইহাতে শক্তরসর্বা গাতো ক্ষোটক জিমিয়া দশাহের মধ্যে মৃত্যু সংঘটন করায়। তিল, কুমুদ, রক্ত চলান, কুড় ও কুকুটের পিত্ত প্রত্যেকে ৮ তোলা পরিমাণে লইয়া পেষণপূর্বক অক্ষে লেপন করিলে পূর্বোক্ত ক্ষোটকাদির প্রতিকার হয়।

একটা বর্গকেশ (পার্ক্তীয় জন্তবিশেষ) ধরিয়া তাহার
মন্তক মধ্যে শক্রর গাত্রনল নিক্ষেপপূর্কক রক্তস্থ ছারা
বেইন করিবে। পরে ভলাতক কলের সহিত উহা মৃত্তিকা
মধ্যে পুতিয়া রাখিলে শক্রর মরণ হয়। জলদেক ছারা ঐ
ভলাতক-বীজ হইতে বৃক্ষ উৎপন্ন হইলে শক্রর জীবন রক্ষা
হইতে পারে। শক্রর স্থান ও মৃত্তিয়ালের মৃত্তিকা সর্পের
মৃথে নিক্ষেপপূর্কক তাহা কৃষ্ণস্থ ছারা বেইন করিবে। পরে
তাহা পথিমধ্যে অধােমুথে পুতিয়া রাখিলে শক্রর মরণ জনিবাংযা, কিন্তু উঠাইয়া লহলে দােষ শান্তি হয়।

কর্নটের বামদিকের অধ্যোতাগস্থ দন্ত লহন্ত। বাণেক ফলা করিবে এবং ধঞ্কনিমাণপূৰ্কক গোশির। দারা রুজ্জু বাঁধিবে। অনন্তর মৃতিকা দারা শক্রর প্রতিমৃত্তি গড়িয়া উক্ত ধন্ধর্মাণ লইয়া 'ওঁ নমো ভগবতে রুদ্রার বমরুগিণে কালং সংশ্রাবর্তে সংহারে শক্রং অমুকং হন হন ধুন ধুন পাচর ঘাতর ছা ফট্ ঠঃ ১৯ ১৯ ৮ মন্ত্র পাঠপূর্কক মৃৎপ্রতিমৃত্তিকে বিদ্ধ করিবে। ইহাতে তংক্ষণাৎ শক্রর মৃত্যু হহুরা থাকে।

গোনাপের পুচ্ছ, কুকলাদের মস্তক, ইক্রগোপকীট, বাঁশের শিকড়, হত্তীর মূত্র ও অস্থি এবং হলাহল বিষ সমভাগে নরমূত্রের সহিত পেষণ করিয়া শক্রক শরীরে স্পর্শ করাইলে ফোটক জনাইয়া তাহার মৃত্যু উপস্থিত করে।

মঞ্চনবার ভরণী নক্ষত্রে মৃতব্যক্তির ভক্ষ লইয়। শক্তবিষ্ঠার সহিত মিশ্রিত করিয়া সরার মধ্যে সরা দারা ঢাকিয়া রাখিবে। বতদিনে ঐ সরার মধ্যগত পুরীব শুদ্ধ হইবে, ততদিনের মধ্যে সেই শক্রর মৃত্যু হইয়। থাকে। শ্বেতাপেরাজিতার মৃল, কুড়, লবণ, বিষ এবং শশক, শ্কর, ময়ুর ও গোসাপা ইহাদের পিত্ত ও মহানিষের পত্র একত্র করিয়া মপ্তাহ কাল হোম করিলে মহাশক্রকেও নিপাত করা যায়। কার্যাকালে 'ও' নমো ভগবতে উড্ডামরেশ্বরায় মম শক্রং গৃহ্ন গৃহ্ন স্বাহা।' মত্রে কার্যা করিতে হইবে।

রক্তকরবীকাষ্ঠ-নির্শিত বাণ, কুকুটাস্থি-নির্শিত ধন্ধ এবং মৃতব্যক্তির কেশ দারা রজ্জু প্রস্তুত করিয়া লইবে। পরে সিন্দুর দারা ত্রিকোণাকার মধ্যমণ্ডল প্রস্তুত করিয়া উহার একটাতে শক্রর নামে কুকুটয়াপনা করিবে। অনন্তর ১ম হইতে ৬ ছ মওলে ধমুকের পূজা করিয়া 'ওঁ হস্তাথ গগুম কুখুগুন কুখুকমলুগু কনমালুল গগাৎ অরিতানি নারমাকহীনা তু দিল্প বীক্ষচা নারসিংহবীর প্রচণ্ডকাও কাওকী শক্তি লেলেলে জিসিলাবো তিস্তলগুজি স্বচ্ছু প্রযাতি স্থাছাইৎ ।' ময়ে এ কুকুটকে পূর্বকলিত ধন্ম দারা বেধ করিবে। এরপ করিলে দুরস্থ শক্রও মরিয়া যায়।

#### বিদ্বেষণ ।

কাক, পেচক, গৰ্দভ ও ঘোটকের মন্তক কাহারও গৃহ
মধ্যে পুতিরা রাখিলে দেই গৃহে দর্মদা কলহ হইরা থাকে।
ক্রমদণ্ডীর মূল ও কাকপক্ষীর মন্তক দপ্তাহ কাল জাতীপুপ্ররসে ভাবনা দিরা তাহাদের সহিত ময়ুরপুছে ও সাপের
খোলস একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিবেষ জন্মে। মৃষিক, বিড়াল,
ত্রাহ্মণ ও সয়্যাসী ইহাদের রোম লইয়া ধূপ দিলে পতি-পত্নী
এবং পিতা ও পুত্রের মধ্যে বিহেষ ভাব ঘটিয়া থাকে। পেচকের জিহ্বা, ভূমিকুয়াণ্ডের রসে ভাবনা দিয়া ধূপ দিলে
ভাত্বিরোধ ঘটে।

সোমবারে অধঃপুশী বৃক্ষ স্থঞ্জ দারা বেষ্টন করিয়া আমন্ত্রণ করিয়া রাখিবে। মঙ্গলবারে এ বৃক্ষ উৎপাটনপূর্বক দ্বিওও করিয়া ফেলিবে। যে স্ত্রীর নাম করিয়া এই বৃক্ষ নদীগর্ভে নিক্ষেপ করা যায়, সেই স্ত্রী নিশ্চয়ই পতিত্যাগ করে।

মহিষী ও ছাগলের বসা এবং মৃত একত্র করিয়া প্রদীপ জালিবে। এ প্রদীপের - শিখার কজ্জনপাত করিয়া চফু রঞ্জিত করিবে। পরে যে যে ব্যক্তির দিকে দৃষ্টিপাত করিবে, সেই দেই ব্যক্তির পরস্পার বিদেষভাব জন্মিবে। পলাশ-বৃক্ষের শুক্ষ কার্চ ক্রকচ দারা ছেদনপূর্বক চুর্ণ করিবে। এ চুর্ণ যে হুই ব্যক্তির মধ্যে নিক্ষেপ করিবে, তাহাদের বিরোধ উপস্থিত হুইবে।

বে গৃইজন ব্যক্তির মধ্যে বিষেষ জন্মাইতে হইবে, তাহাদের পাদর্গল, মার্জাবের বিষ্ঠা ও ইন্দ্র বিষ্ঠা নইরা গৃইটী পুত্তলিকা করিবে। পরে এই পুত্তলিদ্বমের উপর ২ শতবার মন্ত্রপাঠ করিয়া একখণ্ড নীলবন্ত্র দ্বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। এরপ করিলে ল্রান্ত্রগণ ও পিতাপুত্রের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইয়া থাকে। দর্পদণ্ড, বেজীর লোম ও চিতাভন্ম লইরা গুটিকা প্রস্তুত্ত করিবে। যাহাদের নামোচ্চারণপূর্কক এই গুটিকা মন্ত্রপাঠ করিয়া উত্থান মধ্যে পুতিয়া রাখা যায়, তৎক্ষণাৎ তাহাদের মধ্যে বিদ্বেষ উপস্থিত হয়। বেজীর লোম ও কৃষ্ণ-সর্পের খোলস লইরা এবং কুকুরের লোম ও মার্জারের নখ দ্বারা ধুপ দিলে বিদ্বেষ হয়। ময়ুরের বিষ্ঠা ও সর্পের দস্ত

একত্র অথবা হস্তিদন্ত ও সিংহের দন্ত মাখনের সহিত পেষণ করিয়া বে যে ব্যক্তির কপালে তিলক দেওয়া যায়, তাহাদের পরস্পারের মধ্যে বিরোধ জন্মিয়া থাকে। অশ্ব ও মহিষের লোম একত্র করিয়া ধূপ দিলে বিদ্বের হয়। শজাকর কাঁটা বাহাদের ঘারদেশে, প্রোথিত করা যায়, তাহাদের প্রত্যহ কলহ হইয়া থাকে। 'ওঁ নমো নারায়ণায় অমুকং অমুকেন সহ বিদ্বেষং কুরু কুরু বাহা।' মত্রে হোম ও জপনিদ্ধ করিয়া বিদ্বেষণ কার্য্য সমাধা করিতে হয়।

#### আকর্ষণ।

কৃষ্ণপুত্রাপত্তের রদ ও গোরোচনা ধারা করবীমূলের লেখনীতে ভূর্জপত্তে 'ওঁ নম আদিপুরুষায় অমুকং আকর্ষণং কুরু কুরু বাহা।' মন্ত্রদহ নাম লিখিয়া জ্বলন্ত ধনিরকাঠের অঙ্গারে তাপিত করিবে। দেই ব্যক্তি শত যোজন অন্তরে থাকিলেও আরম্ভ ইইয়া আদিবে।

অনামিকার রক্ত দারা মন্ত্র সহ যাহার নাম ভূজ্পত্র লিখিয়া মধু মধ্যে স্থাপন করিবে, সেই ব্যক্তি আরুষ্ট হইবে।

ন্করোটিতে যাহার নাম ও মন্ত্র গোরোচনা ধারা লিথিয়া .

ত্রিসন্ধ্যা থদির কার্চের অগ্নিতে তাপ দেওয়া যায়, সেই ব্যক্তি
আরুষ্ট হইয়া থাকে। শেষোক্ত কার্যাধ্বয়ে পূর্কোক্ত মন্ত্র
প্রযোজ্য। ১০৮ বার মন্ত্রজপে কার্যা সিদ্ধি হয়।

শুক্রনত সীয় ইউমন্ত ১০ সহস্রবার জপ করিয়া আকর্ষণ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবে। প্রথমে আকর্ষণীয় ব্যক্তিকে চিন্তা করিয়া আত্মাতে দেবতার রূপ চিন্তা করিবে, পরে আকর্ষণীয় ব্যক্তির গলে পাশ ও মন্তকে জলিত অন্ধূশ চিন্তাপূর্বক তিসন্ধ্যা 'ওঁ হ্রীং রক্তচামুডে তুরু তুরু অমুকীং লাকর্ষয় হ্রীং স্বাহা।' মন্ত্র অমৃতবার জপ করিবে। এইরূপ একবিংশতি দিবদ ধ্যান ও মন্ত্র জপ করিলে ত্রিভ্রন আকর্ষণ করিতে পারা যায়।

রক্তবন্ত্রে লাক্ষারস ও রক্তচন্দন দারা যন্ত্র অঙ্কিত করিয়া সেই যন্ত্রের উপর দেবতার পূজা করিবে। অনন্তর ঐ যন্ত্র বৃক্ষমূলে মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিয়া প্রতিদিন জিসন্ত্রা তণ্ডুলোদক দারা সেচন করিলে তিন সপ্তাহ কাল পরে নিগড়-বন্ধা নারীও আক্তা হইয়া থাকে।

আশ্লেষা নক্ষতে অর্জ্জুনরক্ষের মূল আহরণ করিয়া ছাগ্রি-মূত্রে পেষণ করিবে। এই ঔষধ বাহার মস্তকে নিক্ষেপ কর। যায়, সেই আরুষ্ট হয়।

জলোকা ও রুক্তসর্প মারিষা শুর্ক করণান্তর চুর্ণ করিবে। পরে জন্ধীর কার্চের অগ্নিতে ঐ চূর্ণ দ্বারা ধূপ প্রদান করিলে আকর্ষণ হইরা থাকে। যাহাকে আকর্ষণ করিতে ছইবে, ভাহার বামপাদস্থিত মৃত্তিকা ও ক্রকলাসের রক্ত মিশাইয়া একটা মূর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। অনস্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তির বক্ষঃ-স্থলে ক্রকলাসের রক্ত দারা আকর্ষণীয় ব্যক্তির নাম: লিথিবে। তদনস্তর ঐ প্রতিমূর্ত্তি মৃত্রস্থানে প্রোথিত করিরা তত্তপরি প্রস্রাব করিবে। ইহাতে শত্যোজন দ্রস্থিতা রমণীও আকৃষ্টা হইয়া থাকে। ইহাতেও মন্ত্রসিদ্ধ হওয়া আবশ্রক।

রতিকার্য্যে নিরত ছইটা ভ্রমর আনিয়া পৃথগ্ভাবে চিতি কাঠের অগ্নিতে দক্ষ করিবে। পরে সেই বিভক্ত ভন্মরাশি বস্ত্রথগু দ্বারা পৃথক্ ছইটা পুটুলী করিবে। উহার একটা পুটুলী ছাগীর সঙ্গে শৃঙ্গে দৃঢ়রূপে বন্ধন করিয়া ছাগীকে ছাড়িয়া দিবে এবং অপরটা নিজ হত্তে রাখিবে। ঐ ছাগী যাহার নিকট গমন করিবে, সেই ব্যক্তি আরুষ্ট হইয়া আসিবে। বিদ হহাতেও কার্য্য দিদ্ধি না হয়, তবে পুনরায় ছাগীর শৃঙ্গে দিতীয় পুটুলীটা বাঁধিয়া দিবে, অথবা ঐ পুটুলিস্থিত ভন্ম অভিলম্বিত কামিনীর মন্তকে ছড়াইয়া দিবে। ওঁ ক্ষয়-বর্ত্তার স্বাহা।' মন্ত্র অযুত্বার জপ করিবে এবং ভন্মরাশি উক্ত মত্ত্রে অভিমন্ত্রিত করিতে হইবে।

এতদ্বির আকর্ষণ ব্যাপারে আরও অনেকানেক যোগ কথিত হইয়াছে। বাহুলাভ্রে এবং প্রক্রিয়ার কাঠিস্থ অন্থ-সারে তৎসমুদায় উদ্ভ হইল না।

### निधिपर्णन ।

শিরীষ বৃক্ষের মূল, বন্ধল, পত্র, ফল ও পুষ্প কটুটতলে পাক করিয়া তাহার সহিত বিষ, ধুতুরাবীজ, করবীর মূল, বন্ধল, পত্র, পুষ্প ও ফল এবং খেতগুঞ্জা, উদ্ভের বিষ্ঠা, গন্ধক ও মনঃশিলা একত্র করিয়া যেস্থানে ধনরত্নাদি থাকে,তথায় ধূপ দিবে এবং 'ওঁ নমো বিদ্ববিনাশায় নিধিগ্রহণং কুরু কুরু স্বাহা।' ইহাতে নিধিস্থান হইতে রাক্ষ্য, বেতাল, ভূত, দেব, দানব ও সর্পাদি পলায়ন করে এবং অনায়াসেই নিধি লাভ হয়।

#### বন্ধাগর্ভধারণ।

একটী পলাশপত্র কোন গর্ভিণী রমণীর স্তম্ম হুগ্নে মাড়িয়া ঋতৃস্নানের পর ৭ দিন পর্যান্ত দেবন করাইলে পুত্র জন্ম।

এ সময়ে সেই রমণীকে ছগ্ন, শালিধান্তের অন্ন ও মুগের ডাইল আহার করিতে দিবে। ঔষধসেবনের কালে সেই বন্ধ্যা নারী উদ্বেগ, ভয় ও শোক বর্জন করিবে।

একটী রুদ্রাক্ষ ও ছই তোলা দর্পাক্ষী একবর্ণা গাভীর ছম্বে পেষণ করিয়া পান করাইলে বন্ধ্যা নারী পুত্রবতী হয়। কদন্বের পত্র ও শ্বেতবৃহতীমূল সমভাগে লইয়া ছাগছ্রে অথবা গোক্ষুর বীজ নিশিন্দাপত্রের রসে পেষণ করিয়া ত্রিরাত্র কিংবা পঞ্চরাত্র পান করাইলে নিশ্চয়ই পুত্র লাভ হয়।

# মৃতবৎসাপুত্রের জীবনরকা।

কাক্রোল বৃক্ষের মূল কদলীর রসে পেষণ করিয়া ঋতু-কালে সপ্তাহ সেবন করিলে দীর্ঘজীবী পুত্র লাভ হয়। শুভ নক্ষত্রে অপামার্গের মূল ও লক্ষণামূল উত্তোলন করিয়া একবর্ণা গাভীর ছথ্বে পেষণপূর্ব্বক পান করিলে সেই রমণী-গর্ভে দীর্ঘজীবি পুত্র জন্ম গ্রহণ করে।

#### অনাহার ৷

ক্ষণাসের হাদয় ও মজ্জা এবং করঞ্জাবীজ একত্র পেষণ করিয়া বটিকা প্রস্তুত করিবে। এ বটিকা ত্রিলোহ মধ্যণত করিয়া মুখে ধারণ করিলে ক্রুৎপিপাসাদি জন্মে না। পাণবীজ ছাগীছয়ের বা অপামার্গের বীজ পেষণ করিয়া স্থত ও ছয়ের সহিত পায়স পাক করিবে। সেই পায়স-ভোজনে ঘাদশ দিবস অনাহারে থাকিতে পারে। কোকিলাক্ষার বীজ, সিদ্ধিবীজ, তুলসীবীজ ও পাণলতার মূল সমভাগে ছাগীছয়ের পেষণ করিয়া বটিকা করিবে। এ বটিকা প্রাতঃকালে ভক্ষণ করিলে ক্র্মা ও পিপাসা থাকে না।

পদ্মবীজ, অপামার্গের বীজ, তুলদীবীজ ও আমলকীবীজ সমভাগে পেষণপূর্বক বটিকা প্রস্তুত করিবে। এ বটিকা ভক্ষণান্ত হ্রগ্ন পান করিলে ক্ষুধা পিপাদাদি দুরীভূত হয়।

#### অত্যাহার।

ধাতকী পত্র ও মিছ্রি ১ পল পরিমাণে লইয়া ম্বতের সহিত ভক্ষণ করিলে, মনুষ্য ভীমদেনের মত আহার করিতে ও কুকুরের দস্ত কটিদেশে ধারণ করিলে অধিক পরিমাণে আহার করিতে সমর্থ হয়। কুকলাদের অধর শিথাস্থানে ধারণ করিলে মনুষ্য প্রননন্দনের স্থায় ভোজন করিতে পারে।

#### কেশরঞ্জন।

অপরাজিতা পূল্য এরওতৈলে পাক করিয়া কেশে ফ্রক্ষণ করিলে শুক্লকেশ রুষ্ণবর্গ হয়। হরীতকী, আমলকী ও বহেড়া এবং লোহচূর্গ একজ জলে পেষণপূর্বক ততুলা তৈল মিশ্রিত করিয়া মৃত্ন অগ্নিতে পাক করিবে। পাককালে তৈলের তুলা ভূঙ্গরাজের রুদ দিয়া যতক্ষণ ঐ রুদ শুক্ষ হইয়া না যায়, ততক্ষণ পাক করিবে। রুদভাগ শুক্ষ হইয়া তৈলমাত্র অবশিষ্ট থাকিলে পাক শেষ করিয়া স্মিগ্রপাত্রে ঢালিয়া মৃত্তিকায় প্রোথিত করিয়া রাখিবে। একমাদ গত হইলে এই তেল মৃত্তিকাত্তান্তর হইতে উঠাইয়া কদলীরদ মিশ্রিত করিয়া কেশে ফ্রক্ষণ করিবে। তৎপরে সপ্তাহ ত্রিফলার সহিত ও তৎপরে সপ্তা দিবদ ক্রুজ্বটার সংযোগে ফ্রক্ষণ করিলে তিন সপ্তাহ কেশ ভ্রমরতুলা কৃষ্ণবর্গ হইবে।

কাকোলী পত্ৰ ও মূল, পীতবিণ্টী এবং কেতকীর মূল

ছায়াতে শুক্ষ করিয়া ভূঙ্গরাজ ও ত্রিফলার রস মিশাইয়া তৈল মধ্যে নিক্ষেপ করিবে। ঐ তৈল লোহপাত্রস্থ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত রাখিবে। এক মাস পরে ঐ তৈল লইয়া কেশে মাথিলে কাশকুস্থমসদৃশ কেশও ক্লফ্বর্ণ হইয়া যায়।

## কেশপতন।

द्यायाकरणत वीर्ष्ठारभन्न देउन क्लाम मर्कन कतिरम त्मरे ज्ञान कात्र कथन अर्थन छेरभन्न इम्र ना। जामनकी, भनामवीक्ष, विष्ठक, िछ।, भछम्मी, शाक्त्र अ इत्रीछकी এই मकम क्या मध्, भर्कता अ म्रूड महर्याश तािक्रारम राम्य के खेयथ छक्ष्म क्रिया त्राह्म क्रिया क्रिया

# ভূতগ্রহ-নিবারণ।

রবিবারে শিরীষ বৃক্ষের পত্ত ও পূপা সংগ্রহ করিয়া পেচ-কের বিষ্ঠা, উদ্ধের লোম, কুরুরের বিষ্ঠা, বিড়ালের বিষ্ঠা, গোময়, গলক ও খেতগুঞ্জা একত্র তৈলদহ পাক করিবে। এই তৈলের ধূপপ্রাদানপূর্দ্ধক 'ওঁ নমঃ শ্রশানবাদিনে ভূতাদিপালনং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র জপ করিবে। এই ধূপদর্শনমাত্র ভূতাদি-দোষ বিনাশ এবং রাক্ষ্য, ভূত, বেতাল, পিশাচ, দেব, দানব, ডাকিনী ও প্রেতিনী সকলে পলায়ন করে।

# গ্রহদোষ-পীড়া-নিবারণ।

আকলমূল, ধুস্ত রবীজ, অপামার্গের মূল, দ্র্রামূল, বটমূল, শমীমূল, আমপত্র ও উড়ম্বর পত্র একত্র করিয়া হ্রম ও ম্বতের সহিত মৃংপাত্রে স্থাপন করিবে। পরে তণ্ডুল, চণক, মৃগ, গোধ্ম, তিল, গোমূত্র, শেতসর্মপ, কুশ ও চলন মিশ্রিত করিয়া শনিবার সন্ধ্যাকালে অশ্বংমূলে প্রতিয়া রাখিবে। 'ওঁ নমো ভাস্করার অমুক্তা সর্বগ্রহাণাং পীড়ানাশনং কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র জপ করিয়া কার্য্য করিলে গ্রহদোষশান্তি এবং দারিদ্য দোষ ও মহাপাতক নাশ হয়। যে ব্যক্তির হিতার্থ এই কার্য্য করা যায়, দে চিরজীবী হইয়া থাকে।

# मर्পভয়निবারণ।

শরনকালে মুনিরাজ আন্তিককে বারম্বার প্রণাম করিয়া শয়ন করিলে দর্পভন্ন থাকে না। রবিবার প্রয়ানমত্ত্র গুলঞ্চের মূল উত্তোলন করিয়া তাহার মালা গলে ধারণ করিলে দর্প স্পর্শ করিতে পারে না। খেতকরবী ও বিষমূল হস্তে থাকিলে দর্পে কোন ভন্ন রাখিবার কারণ নাই।

## সিংহব্যান্তাদি-ভয়নাশন।

সম্মুথে সিংহ দেথিয়া 'ওঁ নমঃ অগ্নিরূপায় ব্লীং নমঃ।' মস্ত্র বারম্বার জপ করিলে সিংহ পলাইয়া যায়। পু্র্যানক্ষত্রযুক্ত রবিবারে খেত আকলের মূল দক্ষিণবাহতে ধারণ করিলে সিংহভয় দ্র হয়। ভাতনকতে ধুস্ত্র মূল উত্তোলনপূর্বক দিকিণবাহতে ধারণ করিলে ব্যাঘ্রভয় নাশ হয়। অপামার্চের মূল ভাতনকতে উঠাইয়া কর্ণে রাখিলে বুশ্চিক ভয় থাকে না।

#### অগ্নিভয়নিবারণ ।

"উত্তরস্থাঞ্চ দিগ্ভাগে মারীচোনাম রাক্ষস:। তস্ত মৃত্রপুরীষাভ্যাং হুতোবহিং স্তন্তঃ স্বাহা॥"

এই মন্ত্রপাঠপূর্ব্বক সপ্তাঞ্জলি পরিমিত জল অগ্নি মধ্যে
নিক্ষেপ করিলে অগ্নিনির্বাণিত হইয়া যায়, রবিবারে শ্বেতকরবীর মূল উত্তোলন করিয়া দক্ষিণহস্তে ধারণ করিলে
অগ্নিতর নিবারণ হয়।

#### ব্যাধিজনন ৷

বিৰকাৰ্চ দারা একটা করণ্ডক এবং নিম্বকাৰ্চ দারা তাহার একটা ঢাকনী প্রস্তুত করিয়া তন্মধ্যে উত্তানভাবে শক্রর প্রতি-মূর্ণ্ডি স্থাপন করিবে। তংপরে শক্রর প্রাণ প্রতিষ্ঠা করিয়া তাহার বক্ষঃস্থলে মোমবাতি রাখিবে। এ বর্ত্তিক। প্রজ্ঞানিত করিয়া, শক্রর প্রতিমূর্ণ্ডিকে কণ্টক দারা বিদ্ধ করিয়া মৃত্তিকা মধ্যে এ করণ্ডক প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ইহাতে শক্রর অচিরে পীড়া উংপন্ন হইবে।

ভলাতক,খেতগুঞ্জা ও মাকড়দা একত চুর্ণ করিয়া রাত্রিতে যাহার অঙ্গে নিকেপ করা যায়,তাহার শরীরে কুষ্ঠ রোগ জন্ম। বহুরূপধারী ক্বকলাস ও রক্তসর্বপচূর্ণ ছই তোলা পরিমাণে যাহাকে ভক্ষণ করান যায়, তাহার শরীরে গলংকুঠ উৎপন্ন হইয়া থাকে। কুকলাদ, গ্রাম্যচিল ও রক্তমর্ষপ শাক একত্র পেষণ করিয়া যাহাকে খাওয়াইবে, তাহারই অঙ্গে বিক্ষোটক দেখা দিবে। পেচকের মস্তকে লবণ পূর্ণ করিয়া বহেড়া কাঠের অগ্নিতে দাহ করিয়া তাহার শিথায় কজলপাত করিবে। এ কজ্জলের সহিত মরিচ ও বহেড়া ফল মিশ্রিত করিয়া যাহার চকু রঞ্জিত করিবে, সেই ব্যক্তির চক্রোগ উৎপন্ন হয়। একটা ভ্রমর ধুস্তুরাকাষ্ঠের অগ্নিতে পোড়াইয়া মধু সংযোগে সেই ভন্ম জলকুন্তে নিকেপ করিবে। এ জলপান করিলেই বধির হয়। জাতীপুষ্পের রদ পান করিলে ইহাতে শান্তি লাভ করা যায়। কুঞ্চপক্ষীয় অষ্ট্রমী তিথিতে ভৃঙ্গরাজের মূল উদ্ধৃত করিয়া যাহাকে পান বা ভক্ষণ করান যায়, সেই ব্যক্তির জ্বাতিসার রোগ জ্মে। অখগন্ধার মূল-ভক্ষণে ইহার উপশম হয়।

শক্রর চর্বিত তাষ্ট্র ও দস্তকার্চ দর্পের মুখে নিক্ষেপ করিলে, সেই শক্রর বাগ্রোধ হয়। শক্রব্যক্তির মুক্র-স্থানস্থ মৃত্তিকা ক্রফ্ষসর্পের মুখে নিক্ষেপ করিয়া ক্রফস্ত ভারা সর্পের মস্তক বন্ধন করিলে শক্রর মৃত্রোধ হইয়া থাকে। খেতকরবীর মূল, পূপা ও ফল কোন শক্রকে ভক্ষণ করাইলে তাহার ছর্দ্দি হয়। একপণ্ড গুবাক্ দিজের ক্ষীরে দাতবার ভাবনা দিয়া যাহাকে তাত্থলের সহিত ভক্ষণ করাইলে তাহার ওঠে খেত কুঠ রোগ জনিবে। গোক্ষুর, শুগী, কুলিয়াথাড়ার বাজ, শ্করের মল ও খেতগুলার মূল একত্র করিয়া পাক্সানে প্রোথিত করিলে পাকশালার পাকপাত্রসমূহ ফাটিয়া যায়। গল্লক চূর্ণ করিয়া জলপূর্ণ পাত্রে নিক্ষেপ করিয়া সেই জল উদ্ভিজ্ঞানিতে সিঞ্চন করিলে শাকাদি ও উপবনসমূহ নষ্ট হইয়া যায়।

# यखीक्त्रण । १००० १००० १०००

## বাজীকরণ।

আমগাছের ছাল জলপূর্ণ কলসীতে রাথিয়া বস্ত্রাচ্ছাদন করিবে। পরদিবস প্রাতঃকালে হঞ্জের সহিত এ ঔষধ সেবন করিলে মহায় কামদেব সদৃশ হয় এবং তাহার শরীরে ধাতু বৃদ্ধি ও বল পুষ্টি হয়। ত্বতকুমারীর মূল হঞ্জের সহিত পেষণ করিলে বল বৃদ্ধি, শরীরের পোষণ ও ধাতু জন্মে। রবিবারে শুচি হইয়া মঞ্জিটা গ্রহণপূর্কক ছায়াতে শুক্ষ করিবে। ঐ চূর্ণ, অখগন্ধা, তালমূলী, গোক্ষুর ও বিজয়াবীজ সমভাগে মিপ্রিত করিয়া একবর্ণা গাভীর হঞ্জের সহিত সেবন করিলে ধাতু পুষ্টি হয়। অভিমন্ত্রিত গোলঞ্চমূল রবিবারে উত্তোলন করিয়া শক্রা সহযোগে ভক্ষণ করিলে মহায়া মহাবলশালী হয়।

ভোজবিতার বিশেষ পারদর্শী হইতে হইলে ইউমন্ত্রদীক্ষা, সাধনা ও সিদ্ধিলাভ আবশুক। যোগবিশেষে নির্দ্ধানিত সংখ্যানুরপ জপ করিয়া তদিষয়ে নিগৃঢ় মর্মা উদবাটনপূর্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। যে ব্যক্তি জপসিদ্ধ হন নাই, তাহার কার্য্যেও তজ্ঞপ ফলোংপত্তি হইয়া থাকে। পূর্বে যে সমস্ত যোগের বিষয় কথিত হইল, তাহা জ্বয়গুণ ও দৈববল-সাধ্য। দৈববলে বলীয়ান্ না হইলে, মানব কথনই সামাত্র শক্তি ও বৃদ্ধি লইয়া এই সমস্ত বৈজ্ঞানিক তাথের উদ্ভাবনা করিতে পারিত না। যে প্রহ ও দেবতত্ত্বদর্শী

ভোজকগণ এই সাম্প্রদায়িক তত্ত্বাবলীর আলোচনাপর হইয়াছিলেন, তাঁহারাই দিব্যচক্ষুপ্রভাবে ভোজবিদ্যাবিষয়ক যোগ বিশেষের সম্পাদনে দেবশক্তির আভাস পাইয়াছিলেন। তাই তাঁহারা প্রতি কার্য্যেই দেবশক্তির মৌলিকত্ব স্থীকার করিয়া গিয়াছেন।

থেমন মনুষ্যাদি জীবদেহ গ্রহ-নক্ষত্রাদির শক্তি সঞ্চার হৈতু স্থ-হুংথাদি অনুভূত হয়, তদ্ধপ উদ্ভিজ্জগতেও নক্ষত্রাদির সমাবেশ হেতু উৎকর্ষাপর্কর্ষতা সাধিত হইয়া থাকে।
বাঁশ গাছে খাতা নক্ষত্রের জলপাত হইলে থেরূপ বংশলোচনের
উৎপত্তিকথা শুনা যায়, তদ্ধপ্র কোন কোন বুক্ষে বিশিষ্ট
দিনে এবং বিশিষ্ট নক্ষত্রের আবেশে শুণাধিকা পরিলক্ষিত
হইয়া থাকে। সেই হেতু পূর্বভন বেদ ও গ্রহবিদ্ বাদ্ধাগণ
উৎকৃষ্ট ফলপ্রাপ্তির আশায় বৃক্ষবিশেষে গ্রহ-নক্ষত্রাদির সঞ্চার
লক্ষ্য করিয়া তাহার শুণ-বল নির্দারিত করিয়া লইতেন

পার্থিব পদার্থের বিশেষতঃ উদ্ভিজ্ঞাদির গুণাগুণ নিণ্ম বেরূপ গ্রহবল-সাপেক, দেইরূপ ইন্দ্রজালাদি ভৌতিক ক্রিয়া-সমূহ দ্রবাবল ও যক্ষিণী সাধনরূপ আধিলৈবিক ও আধিভৌতিক জ্ঞানবল-বিজড়িত। ইন্দ্রজাল ও তৎসহগামী রাসায়নিক ক্রিয়াবলীতে যে ভৌতিক রহন্ত নিহিত রহিয়াছে, তাহার বারোদ্ঘাটনের জন্ত আলোচনাপর হইয়া সেই বিদ্নাগুলী যক্ষিণীদাধন ও ইইমন্তে দিল্ল হইবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। কে হেতু মানুব মন্ত্র দিদ্ধি নারা দৈবশক্তি লাভ না করিলে কথনই কোন অলোকিক কার্য্যসম্পাদনে সমর্থ হয় না। দত্তাত্রের ভালশ পটলে যোগিনীসাধনের বিষয় উক্ত হইয়াছে। তন্মধ্যে উদাহরণ স্বরূপ ছ্একটা মাত্র উদ্বৃত হইল—

यञ्जूष्त तृरक आतार्गशृक्षक 'उँ ही श्रीमात्राति नमः।'

मण महत्र्यतात अन्न कतित्व श्रेष्ट्रमिकि रम्न धवः माध्यकत

हर्जुक्ष विद्या नाज रहेमा थारक।

ধেতগুঞ্জাবৃদ্দের মূলে উপবেশন করিয়া স্থিরচিতে 'ওঁ জগনাতে নমঃ।' মন্ত্র অধুতবার জপ করিলে যুক্ষিণীসিদ্ধ হইয়া বাঞ্চিত ফল প্রদান করে। (দ্বাতেয়তন্ত্র ১২।১০ ও ১২)

গোম্ত্র, হরিতাল, গন্ধক ও মনঃশিলা সমভাগে উত্তমরূপ পেষণ ও শুক করিয়া বিশুদ্ধ স্থানে রাখিবে। পরে
একাদশ দিবদ গত হইলে ধূপ, দীপ ও নৈবেছাদি নানা উপচারে যক্ষিণীর পূজা করিবে। তদনস্তর 'ওঁ নমো হরিহরায়
রসায়নং সিদ্ধিং কুরু কুরু কুরু স্বাহা।' মন্ত্র দশ সহস্রবার জপ
করিয়া সিদ্ধ ইইলে পূর্বপিষ্ট তার্য গোলাকার করিয়া বস্ত্র

বারা বেষ্টন করিয়া রাখিবে। ততুপরে মৃত্তিকা লেপ দিয়া কোন গর্ভমধ্যস্থ পলাশকার্চের উপর স্থাপন করিবে এবং উপরে পলাশ কার্চ আচ্ছাদন দিয়া উপর হইতে অন্ত প্রহর কাল জ্ঞাল দিবে। তৎপরে এই ভক্ষ উঠাইয়া রাখিবে। অনস্তর কোন তাম পাত্র জ্ঞাতে উত্তমরূপে পোড়াইয়া তাহাতে একবিন্দ্ এই ভক্ষ দিলে ভৎক্ষণাৎ ঐ তাম পাত্র স্বর্ণরূপ ধারণ করে। এই রসারনপ্রক্রিয়ার পূর্বে কোন সিকক্ষেত্রে বিদিয়া লক্ষ্ গায়ত্রী জ্ঞপ করিতে হইবে, অন্তথা কার্য্য সিদ্ধি হইবে না।

বোড়ার ক্ষুর এবং মৃষিক ও বকের অস্থি দার। তাত্র উত্তমরূপে গলান যায়। স্বয়ন্ত্রুস্থম : বারা পার। উত্তম-রূপে তত্ম করা হায়। যথার্থরূপ পারদ তত্ম হইল কি না, তাহার পরীক্ষা করিতে হইলে এক রতি পারদ তত্ম গলিত তাত্রে নিক্ষেপ করিলেই বুঝা যাইবে, অর্থাৎ তাহা তৎক্ষণাৎ সোণা হইবে।

নির্জন বিষপতের রস, আমরুলীর রস, খেত কণ্টি-কারীর রস, খেত অপরাজিতার রস, গুড়গুড়িরা গাছের রস, কাকজজ্বা বৃক্কের রস, ক্ষতুলনী পত্তের রস, সিজের রস, ভূক্সরাজের রস, অতসী পূলোর পাতার রস এবং সিংহিকা পূলোর পাতার ও লতার রস সোণার সাহায্যকারী। কুশারী বৃক্ষের রস ও পদ্মধুরী রাঙ ধারা রূপার সাহায্য হয়।

# অদৃত্যকরণ।

বেড়েলার মূল ও তাল পঞ্চাল অর্থাৎ মূল, বন্ধল, ফল, পুলা ও পত্র একতা স্থান মাহলা মধ্যে পুরিয়া ধারণ করিলে তাহাকে দর্শন মাত্রেই অন্থ লোকের দৃষ্টি বন্ধ হইয়া যায়।

বলি ও নানা উপহার বারা বলিণী দেবীর পূজা করিয়া আলোলী তৈলে আকল স্ত্র-নির্মিত বর্ত্তি বারা প্রদীপ জালিবে। ঐ প্রদীপের শিখায় নরমুঙে কজল পাত করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে জাদুগু হইতে পারে। এক খণ্ড বচ সপ্ত দিন অঙ্কুলীতৈলে দিক্ত করিয়া ত্রিলোহ বেউনপূর্ব্বক গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুটিকা মুখে ধারণ করিলে সেই ব্যক্তিকে কেহ দেখিতে পায় না। সাধক হরিতাল, রুষ্ণবর্গা মহিষীর ছগ্প ও অঙ্কুলতৈল একত্র গাত্রে মর্দান করিলে অদৃগ্র হন। রুষ্ণকাকের রক্ত, শৃগালের পিত্ত এবং পেচকের নাম ও ঠোঁট সমভাগে চূর্ণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। পুনর্বাস্থ নক্ষতে ঐ বর্ত্তি বারা চক্ষে অঞ্জন দিলে সর্ব্ব জন সমক্ষে অদুগ্র হইতে পারে। দাড়িম বুক্ষের মূল আকোঁড় ফলের তৈলে দিক্ত করিয়া ত্রিলোই বারা বেইন-পূর্বাক্ষ গুটিকা প্রস্তুত করিবে। ঐ গুটিকা মুখে ধরিলে

অদৃশ্য থাকিতে পারা যায়। ডহরকরঞ্জবীজ-তৈলে খেত আকলের তুলার বর্তি প্রস্তুত করিয়া প্রদীপ জালিবে। ঐ দীপালোকে সিদ্ধপত্রে কজল পাত করিয়া অঞ্জন লইলে অদৃশ্য হওয়া যায়। নিখুঁত কুষ্ণবর্ণ বিড়াল মারিয়া চৌমাথা রাস্তায় ২৫ দিন পর্য্যস্ত পুতিয়া রাথিবে। অনস্তর তাহাই উঠাইয়া স্রোতজলে ধৌত করিবে। যে গ্রন্থিও স্রোত্ত চলিয়া যাইবে, তাহা যত্নপূর্বক গ্রহণ করিবে। পরে মহা-কালের অর্চনা করিয়া গোরোচনাও বেজীর পিত্তে তাহা ভাবনা দিয়া পেষণপূর্বক বর্তি প্রস্তুত করিবে। ঐ বর্তি ঘারা তিলক করিয়া সাধারণ সমক্ষে থাকিলে কেহ তাহাকে দেখিতে পায় না। কৃষ্ণমার্জারের মন্তকে কৃষ্ণবর্ণ গুঞ্জা-বীজ বপন করিয়া রাথিবে। ঐ গুঞ্জারুক্ষোৎপন্ন ফল ধারণ করিলে কেহ দেখিতে পাইবে না।

## বুক্ষোৎপত্তিকরণ।

ময়ুরকে সপ্তাহ কাল ময়ুরশিখাচুণ থাওয়াইয়া হতে লেপন করিলে হস্ত মধ্যে নানাবিধ দ্রবাদর্শন হইয়া থাকে। আকোড় বীজচূর্ণ করিয়া সপ্তাহ পর্যান্ত তিলতৈলে ভাবনা দিয়া রৌদ্রে শুকাইবে। তৎপরে উহা পুনঃ পুনঃ পেষণ ও শুক্ষ করিবে। অনস্তর এই পিইদ্রব্য হইতে তৈল বাহির করিয়া লইবে। ইহা অক্ষোলীতৈল নামে থ্যাত। অক্ষোলীতৈল দামে থ্যাত। অক্ষোলীতেল দামে থাত। অক্ষোলীতেল দামে থাত। অক্ষোলীতেল দামা কোন বুক্ষকে অভিষিক্ত করিলে তৎক্ষণাং সেই ক্ষুক্ষ হইতে ফল উৎপন্ন হইয়া থাকে। জলজ কিংবা হলজ কোন বীজ চূর্ণ অক্ষোলীতিলে মিশ্রিত করিয়া জলে বা হলে নিক্ষেপ করিলে তৎক্ষণাং সেই সেই বুক্ষের ফলপুষ্পাদি উৎপন্ন হইয়া থাকে। সর্জ্জবুক্ষের রসে সলিতা ভিজাইয়া তেল দারা লেপনপূর্ব্বক প্রজ্ঞালিত করিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে দীপ নির্বাণ হয় না।

#### পাতকাসাধন।

একখানি লঘুকাঠফলক গুঞ্জাপিষ্ট দ্বারা লেপন করিয়া জলে ভাসাইয়া তহপরি ভাসমান হইলে কথনই সেই কাঠ-ফলক জলনিমগ্ন হয় না। অঙ্কোলী তৈল ও শ্বেত সর্যপ পেষণ করিয়া হস্তপদ, অথবা উষ্ট্র চর্ম্মপাছকা লেপনপূর্বক পাছকারোহণে সেই ব্যক্তি বহুদ্র গমন করিতে সমর্থ হয়। নিশিকা বুক্ষের মূল, পারাবতের বিষ্ঠা, পলাশবাজ, রক্ত আকনাদি ফল ও পেচকের হালয় শীতল জলে পেষণপূর্বক তদ্বারা পাদলেপন করিলে শত্যোজন ভ্রমণ করা যায়।

#### ভিন্নরাপদর্শন।

সজিনাবীজের তৈল, পারাবতের বিষ্ঠা, শৃকরের বসা ও অপামার্গের মূল সমপরিমাণে পেষণ করিয়া কপালে

হরিতাল ও মনঃশিলাচূর্ণ অক্ষোলীতৈলের সহিত মিশ্রিত করির। মুথ ও মন্তকে লেগন করিলে তাহাকে অগ্নিপুঞ্জের স্তান্ন দেখা যার। উক্ত চূর্ণের সহিত আকোঁড় বীজের তৈল মিশ্রিত করির। অক্ষে লেগনা করিলে তাহার শ্রীর হইতে অগ্নির স্তার্থ ফুলিক নির্গত হইতে থাকে।

দিন্ধ, গৰুক, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ-পূর্বক বল্পে লেগন করিলে রাত্তিকালে অগ্নিবং দেখা যায়। দ্রস্থিত ব্যক্তি এরূপ দর্শনে সাতিশয় কৌতুক অন্তব করেন।

জোনাকীপোক। ও কেঁচো চূর্ণ করিয়া কপালে তিলক-করিলে রাত্রিকালে কপালে জ্যোতি দর্শন হয়। বকপুপের রুদে বকপুপের সহিত সৌবীরাঞ্জন ঘর্ষণ করিয়া চক্ষুতে অঞ্জন দিলে মধ্যাক্ত কালে আকাশের তারকা দর্শন করা যায়।

মন্থ্য মন্তকের খুলিস্থিত ক্ঞমুত্তিকার বার্তাকুবীজ বোপণ করিলে, দেই বীজোৎপন বৃক্ষের মূল বা ফল মুথে রাখিলে শতবোজন-দ্রস্থিত দ্রবাদি নিকটবর্ত্তী দর্শন করা যার।

#### ভোজবাজী।

কুদ্রকোতুক।—বারিমন্দিকার সহিত জলপান করিলে অধোবায় নিঃসরণ হইয়া থাকে। নদীজাত শৈবাল পোড়াইয়া
মহিষের দধিতে মাড়িয়া এক প্রহর কাল রাথিয়া দিলে তেক
জয়ে। মংস্তের পিত্তের সহিত মংস্তৃতিম্ব রাথিলে মীন উৎপর
হয়। অগস্তাপুপের রসে অঞ্জন ঘরিয়া চক্ষে দিলে আকাশের
তারকাসমূহ দিবসে দেখা যায়। খেতআকলের পত্রচূর্ণ
সাপের বদা আকল তুলার পলিতায় মাথিয়া জাগিলে রাত্রিকালে ঘরের বেড়া সর্পপ্রায় দর্শন হয়। বেঙ্গের তৈল
চক্ত্রত মাথিলে রাত্রিতে সর্প ও দিনে নক্ষত্র দেখা যায়।

ক্ষীরিগাছের ছগ্ধ ভাবিত করিয়া বাতি প্রস্তুত করিলে তাহা জলমধ্যে জ্বলিতে থাকে।

দর্পকরণ—কালকচুর ডগা খেতবিষার মূল ১টা, জবাপুপা
২টা, রাঙ্গাশাকের ডাঁটা ১টা ও দণ্ডোৎপল ১টা। কালা
কচু ও মূল এতহভয়ের উপর লালশাক খণ্ড খণ্ড করিয়া
তহপরি বস্ত্রাচ্ছাদনপূর্বক 'ওঁ সিদ্ধিঃ স্বয়ং দেবী কারা
কাম্, আইদ দেবী হংসরাত্র, আদিল দেবী হুহুঙ্কারে, এইক্ষণ
হ'তে জীব সঞ্চারে, ওঁ ভীলি দর্প বল বল স্বাহা। চলদর্প
মহাভারে, তোমারে চালায় দেবীর বরে, ব্রহ্মাণ্ডগিরির
আজ্ঞা।' এইরূপ ১০০৮ বার জপ করিলে অমাবস্থার দর্পোৎপত্তি হইয়া থাকে।

'ॐ शन शन हन हन निस्विकात आछा। हिँहनिन हिँहनिस् उन्हें। मात्रापिती करतानृष्टि मूरे कार्षिम करता मात्रामर्भ प्रती आछा। मिल्कित वरत याश्रास्त कार्षिम प्रारे जीव
मर्भारत, नोनावनीत आछा। शृथिती प्रती मात्र, प्रमिनी
आउँ श्रेष्ट कात्र, कूछनी मित्रा त्राथि मात्रामस, कुछनी
जान्निमा याछ, आग्नि प्रनेतित माथा थाछ। ॐ मः कि मिलिक्कि
अमूकात नारे जिन्न जानान् अमूरकरत कत्र न्त्राथ।' जानम श्रीहयुक्त मिल्नि माना कित्रा जिन्न कानाविधि हरे थारत कान कर मान्राधा। 'ॐ जीर जीव दिश्वार किः कुः श्राश।' मज्ञ मन्नवात ज्ञाल मिन्नि।

ভ্রমদর্শন—মঙ্গলবারে কার্পাদের বীজ সর্পমুথে নিক্ষেপ করিয়া ভূতলে প্রোথিত করিয়া রাখিবে। ঐ বীজোৎপন্ন বৃক্ষের তুলাতে বর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া এরগুইতলে প্রদীপ জালিবে। রাত্রিকালে বে ঘরে এই প্রদীপ থাকিবে, সেই ঘরের সকল স্থানেই সর্প দর্শন হইবে। ঐরপ বৃশ্চিক বা বেজীর মুথে কার্পাদিবীজ দিয়া দেই বীজজাত বৃক্ষের তুলায় প্রস্তুত বর্ত্তি দ্বার। এরগুইতলের প্রদীপ জালিলে সায়ংকালে তত্তদ্ জাতীয় জীবের দর্শন লাভ হইয়া থাকে।

এরওতৈল, শমীপুপা, সাপের থোলোদ ও ভেকের বদা একত্র করিয়া রাত্রিতে প্রদাপা জ্বালিলে সর্ব্বত্র সপের স্থায় দেখাইবে। পেচকের মাথার খুলিতে দ্বত মাথাইয়া কজ্বপাত করিয়া তদ্বারা চক্ষু অঞ্জিত করিলে রাত্র্যন্ধকারে পুস্তক পাঠ করিতে পারা যায়। কোন একটা মৃত মংস্থের সর্বশরীরে ভেলার তৈল মাথাইয়া জলে ছাড়িয়া দিলে তংকণাৎ জীবিত হয়।

বৃহম্পতিবারে হস্তীর মুখে এবং রবিবারে অখের মুখে আকোঁড়বীজ নিক্ষেপ করিয়া, পরে মৃত্তিকায় পুতিয়া জলসিঞ্চন করিলে যে বৃক্ষোৎপন্ন হয় তাহার ফলের বীজ ত্রিলোহ\* বেইন

<sup>\*</sup> দশ ভাগ স্বর্গ, দাদশভাগ তাম ও বোড়শভাগ রৌপ্য একত করিলে
ত্রিলোহ হয়।

পূर्लक मूर्य धात्रन किति लित्रा किमानो रखी वा अर्थ रहेरा शादा। এই तरि वृद्ध, मिरह, मयूत्र, कुकूत ७ वा किमान श्रकात जनक ७ खनक श्रानित मूर्य आक्रांफ करनत वीक नित्रा उदी कि उर्देश वृद्ध विकार वि

কৃষণাদের রক্তে, দর্পণের অর্ক্তাগ লেপন করিয়। পর্বতাদি উচ্চ স্থানে আরোহণপূর্বক এ দর্পণ চকুর উপরে ধরিয়। চক্র বা স্থাের দিকে চাহিলে স্থা বা চক্রগ্রহণ দৃষ্ট হইবে।

শবমুখে এক বিন্দু আকোঁড় ফলের তৈল দিলে শব জীবিত হুইয়া উঠে। বর্ষাকালে একটী ময়ুরকে কটি ভক্ষণ করাইয়া তাহার বিষ্ঠা, মৃত্তিকা ও গোমর অঙ্গে লেপন করিলে স্কাঙ্গ থণ্ড ধণ্ড দেখা যায়।

সজিনা বীজের তৈল, কপোতের বিষ্ঠা, শৃকর ও গর্দভের বসা, হরিতাল ও মনঃশিলা সমভাগে পেষণ করিয়া কপালে তিলক করিলে রাবণের তায় পরাক্রান্ত রাজা হয়। ছোলফ নেব্র বীজের তৈল তায়পাত্রে লেপনপূর্বক মধ্যাহ্নকালে সেই পাত্র দৃষ্টি করিলে রথারাচ় স্থ্যমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়। পয়স্বিনী গাভীর মৃতবংসের হৃদয়ে হরিদ্রা নিক্রেপ করিয়া সেই হরিদ্রা মৃত্তিকায় পুতিয়া রাখিবে। ছাগছয়িসঞ্চনে ঐ হরিদ্রা-বৃক্ষ কলবান্ হইলে সেই হরিদ্রা, শ্বেতদ্ব্র্বা, শ্বেতবেড়েলা ও হরিতাল একত্র পেষণপূর্ব্বক অঙ্গে লেপন করিলে পঞ্চজনের তায় দেখা যায়।

কৃষ্ণাদের ডিম্বে স্ক্ষছিদ্রপথে পারদ পূর্ণ করিয়া স্থেয়ির দিকে ধরিলে আকাশে গমন করিতে পারে। মহাকালের বীজ ২ দের আমলকার রদে ৭বার ভাবনা দিয়া গুটিকা প্রন্ত করিবে। একটা গুটিকা মুখে নিক্ষেপ করিলে কপোত হইতে পারে। ছাগমুণ্ডে কৃষ্ণমৃত্তিকা পূরণ করিয়া ধুস্তৃর-বীজ বপন করিবে। এই বীজোৎণার বৃক্ষ পুষ্পাত হইলে, দেই পুষ্পা লইয়া যে মনুয়েয়র মন্তকে নিক্ষেপ করিবে, দেই ব্যক্তি ছাগম্বপ ধারণ করিবে। কৃষ্ণচতুর্দ্দশীতে কৃষ্ণমৃত্তিকায় ময়ৣয়মন্তকে শণবীজ বপন করিবে। এই বীজোৎপার বৃক্ষের বীজ গ্রীবাদেশে বন্ধন করিলে ময়ৣর হইতে পারে। এইরাজ প্রাবাদেশে বন্ধন করিলে অয়ৢর হইতে পারে। এইরাজ গ্রাবাদেশে বন্ধন করিলে তজ্জাত বৃক্ষের ফল ও পুষ্পা একত্র শিলাখণ্ডে পেষণপূর্মক অঙ্কে লেপন করিলে অনায়াদে জল মধ্যে স্থলের ভায় অবস্থিত থাকা যায়। কৃষ্ণবর্ণ কাকের

মস্তকে ক্বন্ধমৃত্তিকা স্থাপনপূর্ব্বক কাকমাচী বীজ বপন করিবে। তজ্ঞাত বৃক্ষের ফল মুথে নিক্ষেপ করিলে মন্থ্য কাকের স্থায় উড়িতে পারে। এতদ্ভিন্ন মন্বিচালন, (অলপ্রস্তুত করণ), গাছচালন, বাটীচালন প্রভৃতি কতকগুলি অলৌকিক কার্য্যের কথা শুনা যায়। পূর্ব্বে ডাকিনী যোগিনীগণ গাছ চালিয়া দেশদেশান্তরে গমন করিত। এখনপ্রকামাখ্যার রমণীগণ এতদ্বিষয়ের বহুশত নিদর্শন দিয়া থাকে। বশীকরণবিষয়ে কামাখ্যা-তীর্থবাসী রমণীগণ এক্রপ মায়া বা জাছবিল্যাপটু বে, তাহারা অনায়াসেই বিভিন্নদেশীয় পুরুষণণকে ভেড়া করিয়া রাখে। তাহাদের এই কার্য্যাবলী এবং পূর্ব্বোক্ত গাছ-চালনাদি ভৌতিককার্য্য যে ভোজবিল্যা-প্রস্তুত, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

অশ্বদেশীয় ঐক্রজালিকগণ এবং য়ুরোপীয় বর্ত্তমান মেজিসিয়ান্গণ যে সকল কৌতুক প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাহার
নিপুণতাকৌশল এতই পরিপাটী যে, দেখিলে মনে যুগপৎ
বিশ্বয় ও কুতুহলের উদয় হয়। সজোজাত আম্র রুক্ষে ফলাদির
উৎপত্তি ক্রিয়া নিমে বিরত হইল।

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সাজসরঞ্জমই ঐক্রজালিক ক্রিয়ার মুখ্য বস্তু। প্রদর্শনীতে যে যে কোতুক দেখাইতে হইবে, অগ্রে সেই সেই বস্তু সকলের সংগ্রহ আবশুক। দ্রব্যাদি সংগৃহীত না থাকিলে কখনই দর্শকমগুলীর তৃপ্তি বিধান করা যায় না। আত্রক্রপ্রদর্শনকালে অগ্রে আত্রম্কুল ও ফল এবং কাঁচা ও পাকা ফল সংগ্রহ করিতে হয়। যথাসময়ে ফল ও মুকুলাদি লইয়া খাঁটি মধুপূর্ণ পাত্রে রাখিবে। ইহাতে ঐ চৃতফলাদি ১ বংসর পর্যান্ত সভোজাতবং সত্তেজ থাকে।

ঐক্রজালিক ক্রিয়া প্রদর্শনকালে একথানি বস্ত্র-গৃহ নির্মাণ করিতে হয়। উহার সম্প্রভাগ ধবনিকা দারা আরত থাকা আবগুক। ঐ ধবনিকা ধেন প্রয়োজন অনুসারে উত্তোলিত ও পাতিত করিতে পারা ধায়। ঐ গৃহটী দাধারণতঃ ছইভাগে বিভক্ত। সম্প্রভাগ ধবনিকা-সম্বলিত শৃত্যস্থান, কেবল গৃহ সজ্জাদিতে পূর্ণ থাকিতে পারে। পশ্চাদ্তাগে ইক্রজাল প্রদর্শনের উপকরণাদি সজ্জিত রাথিবে। ঐ পটবাসের অভ্যন্তরে একটী আমের আঁটী, নৃতন চারা অভিনব পল্লব শাথা-প্রশাথাদিযুক্ত একটী আম তক্ব বা অনতিবৃহৎ আমশাথা আহরণ করিয়া পেটিকা মধ্যে লুকান্বিত রাথিবে।

ইক্রজাল-ক্রিয়া প্রদর্শন কালে প্রথমে বাভোম্বমাদি আড়-ম্বর করিবে, পরে লোকের মনে বিশাস জন্মাইবার জন্ম মন্ত্র পাঠ করিতে থাকিবে, যেন এই মন্ত্রপ্রভাবেই ভৌতিক ক্রিয়া সম্পন্ন হইরা থাকে। মন্ত্রাড়ম্বর সমাপ্ত হইলে, বাহিরের ঘরে একটা মৃত্তিকাপূর্ণ টব আনিয়া তাহাতে দর্শকগণসমক্ষে আমবাজ রোপণ
করিবে এবং সাধারণকে বলিবে যে, অনতিকাল মধ্যেই
উহাতে চারা উৎপদ্ধ হইবে। পরে উহা অন্তরালে রাথিয়া
অস্থান্ত ক্রিয়ার অন্তর্গান করিবে। এদিকে বন্তান্তরালন্থ
পশ্চাদ্ভাগে থাকিয়া সহকারী রাক্তি ঐ টবে পূর্ব্ব-সমান্তত
আঁটা সহ আন্তের চারা প্রোথিত করিয়া দিবে। উহা দর্শকমগুলীর সমক্ষে আনিবার পূর্বে পুনর্বার ঘরনিকা পাতনপূর্বক বাতোভাম করিবে। অনন্তর সাধারণ সমক্ষে আসিয়া
ঐ চারা গাছ দেখাইয়া বলিমে যে, এই গাছে শীছই
মুকুল এবং কাঁচা ও পাকা আম ফলিবে। এই প্রক্রিয়ায়
ভিন্ন ভিন্ন শাথায় মুকুল, কাঁচা ও পাকা আম অথবা একই
বৃত্তে সকলগুলিই দেখান যাইতে পারেন অতংপর কএকটা
কৌতুক দেখাইয়া ঘরনিকা ফেলিয়া দিবে।

বস্ত্রপৃথ্যে অভ্যন্তরে থাকিয়া উভয়ে পূর্বনীত প্রজাদি
সহ আমশাথাও কলমের বৃক্ষ তৃইটী ভদাকার বিভিন্ন টবে
পূতিবে। তৎপরে তাহার ক্ষ্পুক্ত ক্ষুত্র প্রশাধাগুলি ছুরিকা ধারা
চাঁচিয়া পূর্বসংগৃহীত মধুকলসন্তিত ফলমুকুলাদি পরিকার
জলে ধৌত ও পূর্ববিভায় সমানয়ন করিয়া প্রশাখাত্রে
সংলগ্প করিয়া দিবে। সংযোগস্থল এরপে পারিপাট্টের
সহিত নির্দ্ধাণ করিবে যে, দর্শকে তাহা লক্ষ্য করিতে না
পারে বৃক্ষ হইতে কেবল মাত্র ফল ছিঁড়িয়া দর্শকমগুলীর
হন্তে সমর্পণ করিবে। এইরূপে লিচু, জাম, জন্মীর ও পিয়ারা
প্রভৃতিও উৎপন্ন করিয়া দেখান যাইতে পারে।

ভানুমতীকথিত আমর্কের উৎপত্তি ইক্সলাগ্রান্থে অগ্ররূপ লিখিত আছে, সুহী (মনসা) বৃক্ষের ছুগ্নে স্থপক আন্তের বীজ একবিংশতিবার পরিসিক্ত করিয়া একবিংশতি বারই বিশুক্ষ করিবে। ক্রিয়াপ্রদর্শনকালে ঐ সিজহুগ্নে বিশুক্ষ আম্রবীজ মৃত্তিকায় রোপিত করিয়া কিঞ্চিৎ জলস্থিন করিবে। ২০০ দণ্ড কালের পর উহা হইতে পল্লব প্রশাখাদিযুক্ত এক আম্র তক্ষ উৎপন্ন হইবে।

এরপে কুস্বন্তপুপোর তৈলে তুলসীবীজ দিক্ত করিয়া পাত্রসহ মৃত্তিকা মধ্যে পুতিয়া রাখিবে। পরে ইক্তজাল প্রক্রিয়া প্রদর্শনকালে ঐ বীজ মৃত্তিকায় প্রোথিত করিলে সান্ধিদিওকাল মধ্যে বৃক্ষ উৎপন্ন হইবে।

করতলে অঙ্গার-ধারণ।—এরও বৃদ্ধের রসে ধৃন্ত্রবীজ, হরীতকীবীজ এবং আকোঁড় কোরো একত্র পেষণ করিয়া হস্তে মাখিলে অগ্নিতে হস্ত দগ্ধ হয় না। সম্ভারী, লবণ, কতিলা, অহিফেন, ফট্কিরি, পারদ ও কুকুটাণ্ডের পোদা

সিরকার সহিত উত্তমরূপে পেষণ করিয়া হত্তে প্রদান করিলে দগ্ধ হয় না। স্বর্ণভেকের বসা, নিসাদ্ধ ও প্রশাপুর রস সম পরিমাণে করতলে পেষণ করিলে হস্ত দগ্ধ হয় না, মর্দ্দন করিয়া হস্তে অসার রাখিয়া ধুনা দেওয়া যায়।

জলে অগ্নিপ্রজ্ঞালন।—ক্ষীরিকাবৃক্ষের ছথ্বে ভাবিত বর্ত্তিকা জলমধ্যে প্রজ্ঞালিত করিলে নির্বাপিত হইবে না। কর্পূর জ্ঞালিয়া জলে নিক্ষেপ করিলে উহা জলের উপর ভাস-মান থাকিয়া জ্ঞালতে থাকিবেনা Dr. Franklin ও Mr. Cavalloর মতে পদ্দিল স্থান ঘাঁটিয়া জ্ঞান্থ বাশ্প (Marsh Gas) কোন পাত্রে সঞ্চন্ন করিয়া অথবা জ্ঞাপেরি উথিত হইতে থাকিলে একটা প্রদাপ্ত বর্ত্তিকা তাহার সংস্পর্শে লইয়া গেলে তৎক্ষণাৎ জ্ঞানা উঠে এবং প্রক্রাবেল বহুদূর প্রয়ন্ত স্থান ক্ষিমন্ন ইইয়া বিশেষ কৌতুকাবহ হয়।

অন্ধকার গৃহ আলোকীকরণ। — একখানি লোহার হাতায় গন্ধক গলাইয়া জলন কমিয়া আনিলে তাহাতে তামচূর্ণ নিক্ষেপ করিয়া অন্ধকার গৃহে আনিবে। তথ্য সর্বস্থান দীপ্তিদম্বিত হইবে।

অগ্নির সাহায্য ব্যতীত অন্নপাক—নিমন্থ পাতে দগ্ধে চূর্ণ অর্দ্ধদের মাত্রায় রাখিয়া তাহাতে সমপরিমাণে জল দিয়া উপরের পাতে চাউল নিক্ষেপ করিলে শীদ্র অন্ন ফুটিয়া পাক হইবে।

বস্তাদি প্রজালন—কাগজ বা বস্ত্র প্রভৃতি ক্রম্যে জ্পিরিট্
নামক মদিরা দিক্ত করিয়া অগ্নিডে ধরিলে মতাংশ পুড়িয়া
বায়, কিন্তু বস্ত্র দগ্ধ হয় নান প্রক্ষিডিম্বের অভ্যন্তর্গ্ত ভ্রন্ত লালা ফট্কিরির সহিত উত্তমরূপে মন্দিত করিয়া ব্ছর্থতে মাথাইবে। অনস্তর উহা লবণাক্ত জলে আর্দ্র করিয়া শুকাইয়া
লইবেন অগ্নিশিধার ধরিলে উহা কথনই দগ্ধ হইবে না।

কণ্টকমন্ন কণ্টিকারি চর্বণ—জন্থপত্র চর্বণ করিয়া উহার রূস মুখ মধ্যে রাখিবে। উহাতে অনারাগে কণ্টকমন্ন বৃক্ষাদি চর্বণ করিতে পারা যায়।

কাচচর্বণ--পাতলা কাচ অগ্নিতে দগ্ধ করিয়া আর্দ্রকের রসে নির্বাপিত করিয়া লইলে অক্লেশে কাচ চর্বণ করিতে পারা যায়।

হত্তে প্রতিপ্ত তৈলবিন্দুপাতন। হত্তের তালু ও অঙ্গুলীতে জল ও লবণ উত্তমরূপে মাখিবে। পরে তৈলাক্ত প্রলিতা জালাইরা তাহার জলন্ত তৈলবিন্দু হত্তে পড়িতে দিবে। তৈলবিন্দু প্রতমকালে ছুই করতল দৃঢ়রূপে বসা আবশুক।

অগ্ন্যুৎপাদন—প্রস্কুরকে আওডিন্ সংলগ্ন করিবামাত্র অগ্নি উৎপাদিত হয়। ক্লরেটঅব পটাশ চর্ণে চিনি সিশাইয়া গন্ধক দ্রাবক ঢালিয়া দিলে অগ্নি প্রজ্ঞানিত হয়। নির্ন্তাপিত ব্যতিকার পলিতা লাল খাকিতে থাকিতে তাহার খুমল বর্ণ বাস্পের সন্নিকটে প্রজ্ঞানত একটা ব্যতিকা অথবা অমুজান বাস্পাধ্যিকে তাহা পুনরায় প্রজ্ঞানিত হইয়া উঠে।

একভাগ চিনি ও তিন ভাগ ফট্কিরি একত্র মিশ্রিত করিয়া শুফ করিবে। পরে একটা লোহ বা প্রস্তরপাত্রে ভরিয়া উহা অগ্নিতে পোড়াইবে। যথন ঐ পাত্রাভ্যন্তর হইতে নীলবর্ণ শিথা নির্গত হইবে, তথম অগ্নি হইতে ঐ পাত্র তুলিয়া লইবে। ঐ মিশ্রিত জব্য ফাঁকা জায়গায় বায়ু লাগাইলে আপনিই জলিয়া উঠিবে।

অগ্নি ব্যতীত কাগজ দগ্ধ করণ—একখণ্ড কাগজে তার্পিণ তৈল মাধাইয়া ক্লোরিন্ বাম্পের মধ্যে ধরিলে তংকণাং কাগজ প্রজ্ঞলিত হইয়া উঠিবে। ছই খণ্ড শুক্ষ কাঠ বা চীনদেশ-জাত শুক্ষ বেত্র দ্বিখণ্ড করিয়া পরস্পের ঘর্ষণ করিলে জ্ঞালিয়া উঠে।

কাগজের পাত্রে রন্ধন—প্রথমতঃ কাগজের ঠোকা প্রস্তুত করিয়া তাহাতে থানিকটা পরিষ্কৃত তৈল চালিয়া দিয়া উনা-নের উপর বসাইবে। ঐ তৈলযুক্ত কাগজের পাত্রস্থ তৈল ফুটিতে থাকিলে তাহাতে বেগুণ প্রভৃতি দ্রব্য ভাকা যায়।

নুথমধ্যে বিহাৎবং আলোককরণ—ওর্ষ্ঠ ও দস্তমাড়ি মধ্যে একখণ্ড দস্তা রাথিয়া জিহ্বাগ্রস্থ গিনিসোণা তাহাতে স্পর্শ করাইলে বিহাতের স্থায় ঈষং উচ্ছল আলোক দৃষ্ঠ হইয়া থাকে। জিহ্বাগ্রে এক খণ্ড দস্তা এবং নাসিকাবিবরে একখণ্ড রূপা রাথিয়া পরস্পরে সংলগ্ধ করিতে পারিলে ফুলিন্স নির্গত হয় । কাচের নল বিড়ালচর্ম্মে ঘসিয়া লইলে বৈহাতিক আলোক সঞ্চারিত হয়। ৬ ভাগ অলিভতৈলে প্রস্কুরকের ভাবনা দিয়া অন্ধকারগৃহে দেই তৈল গাত্রে মর্দ্দন করিলে সর্বান্স অগ্নিময় দেখা যায়।

অগ্নিময় কৃপ—কাচের মানে অদ্ধৃতাগ প্রফুরক থও রাথিয়া তাহাতে পাঁচ ভাগ জল দিবে। তৎপরে তাহাতে

\* ইংরাজী পদার্থবিদ্যায় একথার আভাস আছে,—

When a piece of silver, as a doller, is placed on the tongue and a piece of zinc under the tongue, and then their two edges made to touch each other the electricity will pass from the zinc to the silver, of which the person will be sensible not only by a peculiar metallic taste but by the perception of a slight flast of light, particularly if the eye be closed.

দানাদার দস্তা ১ভাগ ও তীব্র গদ্ধকাম ৩ ভাগ মিশ্রিত করিবে।
এইরপ উজ্জ্বল বিশ্বের আকারে বাশ্প উথিত হইতে থাকিবে।
একটী কাচের পাত্র পূর্ণ করিয়া ভাহাতে ফস্ফরেট অব্
লাইম এক কোঁটা নিক্ষেপ করিলে জলের উপরে ফস্ফোরেটেড্ হাইড্রোজেন বাশ্পের বিশ্ব উথিত হইবে। উহাতে
বায়ু লাগিলেই অগ্নি জলিয়া উঠিবে।

অগ্নিময় ঝরণা—একটা কাচপাত্রন্থ বোও ঔপ জলে ১ ঔপ পদ্ধকায় ও গ্রানিউলেটেড্জিঙ্ক এবং ছ্একথও প্রশ্নু-রক নিক্ষেপ করিবে। অল্লকাল মধ্যে সমস্ত জলই আলোক-ময় দেখা যাইবে।

জল মধ্যে আগ্নেয় পর্বত—বারুদ, সোরা ও ফুলগন্ধক প্রত্যেকে ৬ ওল লইয়া উত্তমরূপে চুণ করিবে। পরে তাহা বস্ত্রে ছাকিয়া মিশ্রণপূর্বক একটা পেষ্টবোর্ড বা কাগজের গোলাকার থোলের মধ্যে পূরিয়া উহার মুথ বন্ধ করিয়া জলে নিক্ষেপ করিবে। ষতক্ষণ পর্যান্ত ঐ মিশ্রিত দ্রব্য থোলের মধ্যে থাকিবে, ততক্ষণ উহা কলমধ্যে জলিতে থাকিবে।

ভৃষ্টপক্ষীর অদর্শন।—ময়দার একটা থালি বা কোটা গড়িয়া তল্মধ্যে একটা কুজ পক্ষী পুরিয়া রাখিবে। এ পক্ষীর খাসপ্রশাসের জন্ম উপরি ভাগে একটা চোক্ষ করিয়া দিবে। পরে এ পক্ষীপূর্ণ ময়দার থালির চতুম্পার্ধে অতকুমারীর আটা উত্তমরূপে মাথাইবে। পরে আর একটা ময়দার ঠুকা প্রস্তুত্ত করিয়া ভাহার অভ্যন্তরভাগে পুনরায় অতকুমারীর আটা মাথিয়া পূর্ক্ষোক্ত পক্ষিপূর্ণ ঠুক্সীর চারিদিকে মুড়েয়া দিবে। পরে এ থালির চুক্সীতে হতা বাধিয়া ভাহা ফুটত্ত ঘুতের মধ্যে ফেলিয়া সোজাভাবে ভাজিবে। উহা তুলিয়া ভাকিয়া ফোলিলে পক্ষীটা উডিয়া যাইবে।

কাপড়ের উপর মুড়ি ভাজা।—ছই জন দলীকে একখানি বস্ত্রের চারি খুঁট ধরিতে দিয়া কৌতুকপ্রদর্শক ভূণাওয়ালাদের কুলার আয় একখানি কুলায় থই কিংবা মুড়ি গোপনে পুরিয়া রাখিবে। পরে ঐ কুলাতে ধাতা বা চাউল লইয়া বস্ত্রের উপর ফেলিবার কালে কৌশলক্রমে ধাতা বা চাউলের পরিবর্ত্তে মুড়ি বা থই অল্পে অল্পে: সকলের অজ্ঞাতসারে ও অপ্রত্রেক্তে ফেলিয়া দিবে। ঐ সময় কাপড়খানি হাত দিয়া আলোড়িত করিতে থাকিবে ও ক্রমে হস্তচালনার সঙ্গে স্কে ছ্একটী হইতে প্রচুর থই বা মুড়ি দেখাইয়া দিবে।

বোতল মধ্যে ডিম্ব প্রবেশ করণ।—ডিম্ব সির্কা মধ্যে কিয়ৎক্ষণ ভিজাইয়া রাখিলে এরূপ নরম হয় বে, তাহা অনায়াসে বোতলের সকু মুখে প্রবেশ করান বাইতে পারে।

পিন্ধশাবকের পক্ষে লিপিপ্রকাশ।—একটী খলে ভেলা,

নিশাদৰ ও সির্কা সমতাগে লইয়া উত্তমরূপে পেষণপূর্বক কালি প্রস্তুত করিবে। ঐ কালি দারা পশ্চিদ্ধের উপরি-ভাগে যাহা লিখিয়া রাখা যায়, তাহাই নিয়মিত সময়ে ডিম্ব প্রফুটিত হইবার পর শাবকের পক্ষে পরিষ্কৃতরূপে দেখিতে পাইবে।

ক্রজালিক অণ্ড।—একটা কাচ পাত্রে ৮ ভাগ জল দিয়া তাহাতে ডাইলিউটেড্ মিউরিএটিক্-এনিড্ > ভাগ ঢালিয়া দিবে। উহাতে হংসাদি পক্ষীর ডিম্ব ফেলিয়া দিলে প্রথমে অণ্ডটা ডুবিয়া যায়। ক্ষণকাল পরে উহা হইতে কার্বনিক এমিড গ্যাস উঠিয়া ডিম্বের খোলা আচ্ছাদিত করিয়া ফেলে। তখন ক্রমে ঐ ডিম্ব জল ছাড়য়া উপরে ভাসমান হয়। জল ইইতে কিয়দংশ জাগিয়া উঠিলে ডিম্বটা আপনাপনিই ঘুরিতে থাকে। ঐ ডিম্বের যত ভাগ এমিড্-পূর্ণ জলে নিময় থাকিবে, তত ভাগের নিয়দিকে পুনঃ পুনঃ বিম্ব জন্মাইয়া উপরি ভাগাপেক্ষা নিয়দিক্ হাজা হইতে থাকিবে। যতক্ষণ ঐ ডিম্বটি উন্টাইয়া না পড়ে, তত্কণ উহা ঘুরিতে থাকে।

ভ্রমণকারী অঞ্চ।—একটী রাজহংসের ডিম্বে ছিদ্র করিয়া তাহার অভ্যন্তরন্থ লালা ও কুস্থম বাহির করিয়া তন্মধ্যে একটী চাম্চিকা পুরিয়া ছিদ্রভাগে পূর্বকর্ত্তিত খোলাখানি দিয়া শিরীষ দারা এরূপভাবে আটিয়া দিবে, যেন তাহা সহজে খুলিতে না পারে। ডিম্বের ভিতর হইতে পক্ষীটী বাহির হইবার জন্ম যতই ছট্ফট করিবে, ততই ডিম্বটি গড়াগড়ি খাইবে।

ডিম্বের নৃত্য।—একটি ডিম্বেক উত্তমরূপে সিদ্ধ করিয়া তাহার এক মুখ ছাড়াইয়া তন্মধ্যে পারদপূর্ণ হংসপুচ্ছ (Swan quill) প্রবেশ করাইয়া মুখদেশ গালা দ্বারা উত্তমরূপে বদ্ধ করিয়া দিবে। যতক্ষণ ডিমটী উত্তপ্ত থাকিবে, ততক্ষণ উহা নৃত্য করিতে থাকিবে।

ভিদ্বের গাতে ছিদ্র করিয়া লালাকুস্থমাদি নিক্ষাশন-পূর্ব্বক তন্মধ্যে গন্ধক জাবক ঢালিয়া উত্তমরূপে মোম দারা ছিদ্র বন্ধ করিয়া দিলে অনতিকাল পরেই উহা নড়িতে থাকে।

বরফে অগ্নুৎপার্দন।—আতসী কাচের আকারে নির্ম্মণ, বায় বৃদ্ধরহিত একথণ্ড বরফ কাটিয়া স্থ্যকিরণে বারুদের উপর ধরিলে তৎক্ষণাৎ উহা জলিয়া উঠিবে।

গুপ্তলিপি-প্রকরণ।—তৃত্ব, নেরু, পলাপু কিংবা কেঁচোর রসে শুল্র কাগজের উপর লিখিতব্য বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পাঠের সময় অগ্নির উত্তাপ দিলে অক্ষরগুলি স্কুস্পষ্ট দেখা বায়। মাজুফল ভাঙ্গিয়া জলে একদণ্ড কাল ভিজাইয়া ভাহাতে নাম লিখিবে। উহা শুকাইয়া লইলে অক্ষর অদৃশ্র থাকিবে। পাঠকালে তুঁতে ভিজান জল লিপির উপর দিলে অনায়াদেই পত্রপাঠ করা যাইতে পারে।

টাট্কা চূণগোলায় উত্তম কাগজে নৃতন লেখনী দারা অভিলম্বিত বিষয় লিখিয়া রাখিবে। পরে বস্ত্র দারা ঘর্ষণ করিলে কাগজের দাগ উঠিয়া যাইবে। পাঠ করিবার ইচ্ছা হইলে ঐ কাগজখানি জলে নিমজ্জিত করিলেই শুলুবর্ণ অক্ষরসমূহ দেখা যাইবে।

পুপাদির বর্ণান্তরকরণ।—গন্ধকের ধ্মে রক্তবর্গ পুষ্প ধরিলে খেতবর্ণ হইয়া আইসে। পরে পুনরায় সেই পুষ্প জলে ভিজাইয়া রাখিলে পূর্ব্বর্ণ প্রাপ্ত হয়।

কৃত্রিম ভূমিকম্প ও আগ্নেয়গিরি।—গন্ধকচ্প ২ সের ও ইম্পাতচ্প ২ সের জল দারা উত্তমরূপে মিশ্রিত করিয়া গর্ভমধ্যে প্তিয়া রাখিলে ৮ হইতে ১২ অণ্টার মধ্যে ভূমিকম্প হইবে। যদি বায়ু উত্তপ্ত থাকে, তাহা হইলে ভূমি ক্ষীত ও বিদীর্ণ হইয়া অগ্নিশিং।, ধুম ও ধূলিরাশি উৎক্ষিপ্ত হইতে থাকিবে।

কাচের প্লাস দারা শিলা উত্তোলন।—একথানি সরল প্রস্তরকলকের উপর স্থজীর রোলাম করিয়া রাখিবে, পরে প্রজ্ঞানিত দীপশিখার উপর উপুড় করিয়া একটা গেলাস ধরিবে। প্লাসের অভ্যন্তর তাগ উত্তমরূপে উত্তপ্ত হইলে তাহা সম্বর্ম প্রস্তার কাইয়ের উপর চাপিয়া বসাইবে। যেন কোনরূপে অভ্যন্তরস্থ উষ্ণ বায়ু বহির্গত হইতে অথবা বহির্ভাগস্থ শীতল বায়ু অন্তঃপ্রবিষ্ট হইতে না পারে। এ প্লাস শীতল হইয়া আদিলে উহা বহিস্থ শীতল বায়ুর চাপ পাইয়া পাথরে এরপ আট্কাইয়া যায় যে, কিছুতেই প্রস্তর্মধানি প্লাস হইতে নিপ্তিত হয় না।

উপরে যে সকল ভোজবাজীর প্রকরণ লিখিত হইল, তাহা ইংরাজী মেজিক ও আমাদের দেশীয় বাজিকরদিগের ভোজ-বাজী হইতে সংগৃহীত। ইংরাজী ভোজবাজী বা Magic এই একই প্রথায় অস্তাস্থ উপায়ে সংশোধিত হইয়াছে।

ইংরাজী ম্যাজিক বা Black Art, উক্ত ভোজবাজী হইতে স্বতন্ত্র। উহা অনেকাংশে মারণ উচ্চাটনাদি ইক্সজাল বা ভোজবিত্যার অনুরূপ। Mr Sibily কৃত ফলিতজোতিষ-বিষয়ক গ্রন্থপাঠে জানা বায় যে, এককালে য়ুরোপে এই ম্যাজিক-বিত্যার বছলপ্রচার ছিল। ভূতসাধন, কবচ, চক্র ও যন্ত্র চিহ্নাদি ধারণ দ্বারা উপদেবতার প্রভাব বা আবেশ প্রতিবেধ প্রভৃতি ভৌতিকতত্ত্বের (Black Art) ব্যাপারসমূহ তথাকার মণীয় বিত্যাবিশারদ (Magicians)গণের দ্বারা বিশেষ রূপে আলোচিত হইত। বিখ্যাত ইংরাজ-ভূততত্ত্বিদ্ Edward Kelly ও তাহার সহযোগী Dr Dee কিরূপে ইক্সজাল ও

ভৌতিক তত্ত্বের আলোচনা করিয়া পিয়াছেন, তাহা তাঁহার গ্রন্থাঠে সবিশেষ অবগত হওয়া যায়।

িবিস্থৃত বিবরণ ভৌতিকবিদ্যা শব্দে দ্রষ্টব্য। ]
ভোজাধিপ (পুং) ভোজস্থ অধিপঃ। কংসরাজ (শব্দরত্বা॰)
ভোজান্তা (স্ত্রী) নদীভেদ। (হরিবংশ ১৮৫০৮)
ভোজিক (পুং) ব্রাহ্মণভেদ। (কথাসরিৎসা॰ ৩৯)
ভোজিন্ (ত্রি) ভূজ-ণিনি। ভোজনকর্তা। স্ত্রিয়াং শ্রীষ্।

ভোজিন্ (ত্রি) ভূজ-ণিনি। ভোজনকতা। স্ত্রিয়াং ভাষ্। ভোজ্য (ত্রি) ভূজাতে ইতি ভূজ-কর্মণি ণাৎ (ভোজাং ভক্ষ্যে। পা ৭।এ৬৯) ইতি নিপাতনাৎ ন কুমং। ভোজনধোগ্য।

"ভোজ্যং ভোজনশক্তিশ্চ রতিশক্তির্বরাঃ স্ত্রিয়ঃ।

বিভবো দানশক্তিশ্চ নাত্যন্নতপদঃ ফলম্ ॥" (চাণক্যশতক ৫১)

: ভাবপ্রকাশ মতে চুষ্য, পেয় ইত্যাদি আহার ছয় প্রকার।
তক্মধ্যে ভাজ্যং ভক্তস্থপাদি'ভাত ও ব্যঞ্জনাদির নামই ভোজ্য।
"আহারং ষড়িধং চুষ্যং পেয়ং লেছং তথৈব চ।

ভোজ্যং ভক্ষ্যং তথা চর্ক্যং শুক বিজ্ঞাৎ যথোত্তরম্ ॥"(ভাবপ্রত)
২ শ্রাদামকনে পিতৃদিগের তৃপ্তির জন্ত দের অনাদি।
দ্বীলোকদিগের পার্ক্রণশ্রাদ্ধে অধিকার নাই, তাহারা ঐ
শ্রাদ্ধের পরিবর্ত্তে ভোজ্যোৎসর্গ করিবে। প্রক্ষেরা যে হলে
শ্রাদ্ধ করিতে অসমর্থ হয়, তথায় তাহারাও ভোজ্যোৎসর্গ
করিবে। পিতৃ বা দেবকার্য্যে ভোজ্যোৎসর্গ অবশুকর্ত্তর।
পিতা ও মাতার আদ্যক্তেরের সময় ষোড়শ বা অয়জল দানের
পর তদমুক্র ভোজ্যোৎসর্গ করিতে হয়।

শাদ্ধতত্ত্ব ভোজ্যদানের কর্ত্ব্যতা ও তদ্বিষয় এইরপ লিখিত আছে, "ওঁ অভামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথো অমুকগোত্রেন্ত্র প্রত্রমুকদেবশর্মণঃ একোদ্দিষ্টবিধিকসাম্বংসরিক-শাদ্ধবাদরে অমুকগোত্রেন্ত পিতৃরমুকদেবশর্মণঃ অক্ষয়ম্বর্গ-কামঃ সন্মত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্য-মর্ক্তিতং শ্রীবিষ্ণুদৈবতং মথাসম্ভবগোত্রনামে ব্রাহ্মণায়াহং দদানি, ততো দক্ষিণা, ততঃ কৃতৈতং সন্মত্রস্বস্ত্রোপকরণামান্ন-ভোজ্যদানকর্মাচ্ছিদ্রমস্ত।' (শাদ্ধতত্ব) ভোজ্য বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণকে দান করিতে হয়।

ভোজ্যকাল (পুং) ভোজ্যস্থ ভোজ্যদানস্থ কাল:। ভোজ্য-দানের সময়।

ভোজ্যতা (ন্ত্রী) ভোজস্থ ভাবঃ তল্-টাপ্। > ভোজ্যের ভাব বা ধর্ম। ২ চলিত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহিত থাওয়া দাওয়া থাকা।

ভোজ্যময় ( তি ) খাত্তপূর্ণ।

ভোজ্যসম্ভব (পুং) সম্ভবত্যস্থাদিতি সম্ভব উৎপত্তিকারণং, ভোজ্যং সম্ভবোহস্ত। শরীরস্থিত রসধাতু, ভোজ্যজাত শরীরস্থিত রসধাতু। ভোজ্যা (স্ত্রী) > ভোজনযোগ্যা। ২ ভোজবংশীয় রাজকন্সা। ভোজ্যোহ্য (ত্রি) উষ্ণ খাত্যদ্রব্য।

ভোট (পং) দেশভেদ, চলিত তিববত দেশ। [ তিববত দেখ। ]
ভোট, ভোটদেশ ( তিববত )-বাসী জাতিবিশেষ। ইহারা সাধারণতঃ ভারত ও তিববতের মধ্যবর্ত্তী হিমালয়তটে বাস করে।
প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে চীনরাজ্যপ্রাপ্ত তিববতভূমি ভোটদেশ নামে উক্ত হইয়ছে। এই ভোটদেশে এক সময়ে বৌদ্ধর্শম্রোত প্রবাহিত হয়। দেই সময় হইতে ভোটগণের ভারতীয় সংস্রব ঘনীভূত হইতে থাকে। বাণিজ্যবাপদেশে বা স্বস্থান্ত নানা কারণে ভোটগণ স্বদেশ ছাজিয়া ভারতক্ষেত্রে বিচরণ করিয়াছে। এই রূপে এক সময়ে ভূটান রাজ্যে ভোটদ্ম্যার ঘোর বিপ্লবের পর তদ্দেশে একটা ভোট-সন্দার-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়া যায়।

মধ্যতিব্যতবাদী হইতে ইহারা জাত্যংশে, আচারব্যবহারে ও সামাজিকতার অনেকাংশে ভিন্ন। ইহাদের মধ্যে জোচো, লোন্পা, ছজঙ্গ ও লোবান্ নামে চারিটী শ্রেণী আছে।

কুমায়ুন জেলাবাসী ভোটগণ রাজবংশী রাজপুত ও নেপাল-বাসী ভূতবালবংশের বংশধর বলিয়া পরিচয় দেয়। অযোধ্যা-রাজ নবাব আসফ উদ্দৌলার রাজত্বকালে (১৭৭৫-১৭৯৭ খুঃ) তাহারা ভারতে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। এখানে আসিয়া তাহারা বাহ্মণাধর্মের অনেক আচারব্যবহারের অফুকরণ করিতে শিথিয়াছে। বিবাহাদি কার্য্যে এক্ষণে তাহারা হিন্দুর স্থায় গোত্রপ্রবরাদির অনুসরণ করিয়া থাকে, কিন্তু অনেক স্থলে তাহাদের মধ্যে পার্ব্বত্য রীতিরও অনুষ্ঠান দেখা যায়।

ইহাদের বিবাহাৎসব সর্বতোভাবে হিন্দুর অন্তর্রপ। বর ক্যাগৃহে উপনীত হইলে 'চারহানা' বা দব জাচার উৎসব সমাহিত হয়। তৎপরে বর ও ক্যাকে 'মাড়োঁ' মধ্যে আনয়ন করা হয়। এই সময়ে জনৈক ত্রাক্রণ পুরোহিত ঘথাযথ মন্ত্র-পাঠপুর্বক বিবাহকার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন। সম্প্রদান হইলে পর ক্যার লাতা আসিয়া নবদম্পতির মন্তকে চাউল ছড়াইয়া দেয়। উহাকে 'লাই ভুজুয়া' বলে। অতঃপর মৃত্তিকোপরি ক্তকগুলি ধান্ত বিছাইয়া বরকে তাহার উপর একথণ্ড প্রস্তর গড়াইতে দেওয়া হয়। উহাই 'পাথর কি লকির' উৎসব। ইহাই তাহাদের বিবাহবন্ধন দৃঢ়ীকরণের মূল মন্ত্র।

অতঃপর গাঁইটবন্ধন, পাদাদার ( অলঙ্কার বদল ), ভনবারী (হোমাগ্নি প্রদক্ষিণ), বাদিখিলান (বরভোজন) ও জ্ঞাতিকুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। বিবাহান্তে 'ময়্রদের্বানা' বা বিবাহের টোপরাদি নদীজলে ভাদাইয়া দেওয়া হয়। ক্সার পালকী বরগৃহে উপনীত হইলে দেবদেবীর পূজা দমাপনাক্তে

তাহাকে স্বামিগৃহে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়। গৃহে আদিয়া বর স্বীয় পত্নীর হত্তে চাল, রূপা বা সোণা দেয়। পক্ষাস্তরে কন্তা তাহা নাপিতানীকে দান করিয়া থাকে। ইহাকে থর্জাভরণা বলে।

ইহারা বছবিবাহ করিতে পারে। প্রথমা পত্নী ২য়, ৩য় বা ৪র্থ অপেক্ষা দশাংশ স্থামিসম্পত্তি অধিক পাইবার অধিকারিণী। সে স্থামীর জীবৎকালে গৃহকর্ত্তী বলিয়া গণ্য হয়। সাধারণতঃ ১৫শ বর্ষের অনধিকবয়য়া বালিকারই বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু কথন কথন বর্ষীয়দীর বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু কথন কথন বর্ষীয়দীর বিবাহ হইয়া থাকে। কিন্তু কথন কথন বর্ষীয়দীর বিবাহ হইতেও দেখা বায়। দেবরবিবাহ নিষিদ্ধ নহে। বিবাহিতা পত্নী ব্যতীত অপর পত্নীরকার নিষেধ নাই। ইহাদের পতিপত্নীবিচ্ছেদ প্রথা নাই। যদি কোন পুরুষ বা রমণী অবৈধ প্রণয়ে আদক্ত হয়, তাহা হইলে সে জাতিচ্যুত হইয়া থাকে। পরে জাতীয় ভোজ দিলে দে পুনরায় সমাজে উঠিতে পারে।

ইহাদের মধ্যে বিবাহ ৩প্রকার।—>ম উচ্চ অঙ্গের বিবাহ, ইহা শান্ত্রোক্ত বান্ধ-বিবাহের অন্তর্মণে অন্তর্গিত হইয়া থাকে।
২ পৈরপুঞ্জা বা নিমপ্রেণীর বিবাহ, এই বিবাহে দকল কার্যাই বরগৃহে আচরিত হয়। কন্তাকে বরগৃহে আনিয়া সম্প্রদান করা হয় থবরোয়া বা জবিবাহিত পত্নীরক্ষা—যাহারা বৃদ্ধ-কাল পর্যান্ত বিবাহ করে না, তাহারা এইর্মপে একটা পত্নী গ্রহণ করিয়া থাকে।

বিস্থচিকা, সর্পাঘাত বা শিশুসন্তানের মৃত্যু হইলে পুতিয়া ফেলা হয়। অন্থান্য রোগে মৃত্যু ঘটিলে তাহাকে দাহ করে। শব কবরস্থ করিবার জন্ম তাহাদের কোন নির্দিষ্ট সমাধিস্থান নাই। ধনী ব্যক্তিগণ কোন পুণ্যতোগ্না নদীতে ভাসাইয়া দিবার জন্ম শবের ভন্ম রাথিয়া দেয়। অন্থান্ম সকলে সেই ভন্ম পুতিয়া ফেলে। অন্যেষ্টির পর তাহারা নিকটবর্ত্তী কোন জলাশগ্রতীরে একটা তৃণ পুতিয়া দেয় এবং দশদিন পর্যান্ত তত্নপরে জল ঢালে।

সকল ক্রিয়াকলাপে ব্রান্ধণেরাই তাহাদের পৌরোহিত্য করে।
শক্তিরপা দেবীই তাহাদের প্রধান উপাশু দেবতা। দেবীপূজায় তাহারা ছাগ ও বস্থশুকরাদি বলি দিয়া থাকে। পরে
প্রদাদী মাংস আপনারাই রন্ধন করিয়া ভক্ষণ করে। অস্তাস্থ
হিন্দু-পর্কোৎসবেও তাহাদের বিশেষ আস্থা দেখা যায়।
বর্ষাতি অমাবস'বা জ্যৈষ্ঠ অমাবস্যায় রমণীগণ নানা উপচারে
গ্রামস্থ বটরুক্ষের পূজা করে। তাহাদের বিশ্বাস, এই বটের
পূজায় স্থামীর আয়ুর্র দ্বি হয়। নারায়ণরূপী বটকে তাহারা
স্থামিজ্ঞানে ভক্তিশ্রদ্ধা করে অথবা নারায়ণ প্রসন্ধ হইয়া তাহাদের স্থামাকে জাবিত রাথিবেন, এই সহুদ্ধেশ্রর বশবর্ত্তী হইয়া

তাহারা পূজা করিতে বাধ্য হয়। ভাদ্রতৃতীয়া ও কার্ত্তিকী পঞ্চমীতে উপবাস তাহাদের মধ্যে মহাপুণ্যজনক, নাগদেবতা ও মহাদেবপূজাও তাহারা বিশেষ সমাদরের সহিত সম্পন্ন করিয়া থাকে।

তাহারা শালগাম ভক্ষণ করে না। ধোৰী, ভঙ্গী, চামার ও কোড়ি প্রভৃতি নিরুপ্ট জাতিকে তাহারা অস্থা জ্ঞান করে। শ্কর, গোরু প্রভৃতি মাংস ভক্ষণ সাধারণতঃ নিষিদ্ধ। কিন্তু দেবোপহারে প্রদত্ত শিশু-শ্করমাংস নিষিদ্ধ নহে। ভাঙ্গ বা গাঁজা সেবনে কোন বাধা নাই, কিন্তু মদ্যপান করিলে জাতি-চ্যুতি ঘটে।

ভোটদেশ, হিমালয় পর্কতের উত্তরস্থিত দেশভেদ। ইহার বর্ত্তমান নাম তিবত। এখানে বহু পূর্ককালে বৌদধর্মঞ্জী প্রভাসিত হইয়াছিল। এখনকার অধিবাসির্ক দেই সৌম্মৃতি শাক্যবুদ্দের উপাসনা করিতেছে। সংসারী গৃহস্থ ব্যক্তি-গণ সামাজিক আচারে অনেকাংশে হিন্দুর অন্নকরণশীল। বৌদ্দেশি বামাগণ যোগি-ঋষির স্থায় স্বধর্মনিরত থাকিয়া ক্ষুদ্র-জীবন অতিবাহিত করিতেছেন।

প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদি-বর্ণিত ভোট বা মহাভোট রাজ্য কতদ্র বিস্থৃত ছিল, তাহার প্রকৃত দীমানির্দেশ স্থকটিন। অনেকে হিমালয়ের অপর পারস্থিত তটভূমিকে ভোটদেশ বলিয়া অভিহিত করেন, কিন্তু এক্ষণে সাধারণতঃ চীনসাম্রাজ্যাধিকত তিব্বত রাজ্যই ভোট বা মহাভোট শব্দের পরিবর্তে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

ভোটরাজ্যের ই তিবৃত্ত, ভৌগোলিক সংস্থান ও প্রত্নত্ত্বাদির বিষয় তিবত শব্দে যথাস্থানে বিবৃত হইয়াছে। এখানকার বৌদ্ধকীর্ত্তিসমূহ বৌদ্ধযুগের প্রাধাক্তব্যঞ্জক। মঞ্জী
প্রভৃতি জনেক বৌদ্ধমহারখী এই প্রদেশে ধর্মালোক প্রচার
করিয়া গিয়াছেন। [ তিববত দেখ ]

ভোটমারি, বালালার রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম।
অন্ধান ২৬°১ উঃ এবং জাঘিন ৮৯°১৩ পূঃ। এথানে পাট,
তামাকু, শুটি ও চাউলাদির বিস্তৃত কারবার আছে।

ভোটবর্ম্মদেব, জনৈক হিলুরাজা। পঞ্চাবের অন্তর্গত চমা (চম্পকা) নগরীতে তাঁহার রাজধানী ছিল।

ভোটাঙ্গ (পুং) ভোটস্তজাতিরঙ্গমশু। দেশবিশেষ, ভোটান্দেশ। ইহার পাঠান্তর ভোটান্ত। [ভূটান দেখ।]

ভোটীয় ( ত্রি ) ভোটদেশজাত।

ভোটীয় কোশী, নদীভেদ। ভোটীয়া, তিকত ও ভূটানদেশবাসী।

[ তিব্বত ও ভোট দেখ।]

ভোট্যা, দির্দেশবাসী ক্ষত্রিয়জাতির শাথাবিশেষ।

ভোডেশ্বর, বোষাই প্রেসিডেশীর সিম্বিভাগের শিকারপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। নগরপার্কার হইতে ২ কোশ উত্তরপশ্চিমে অবস্থিত, এধানে রাজা ভোজ পরমার নির্মিত একটা দীর্ঘিকা ও শিবমন্দির এবং তৎসন্নিকটে একটা প্রাচীন মসজিদও বিভ্যমান আছে।

ভোণগাঁও, উ: প: প্রদেশের মৈনপুরী জেলার অন্তর্গত একটি তহশীল। ভূপরিমাণ ৪৬৩ বর্গ মাইল। এথানে অরিন্দ ও ঈশান নদী এবং গঙ্গার একটা খাল প্রবাহিত।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা নগর ও তহণীলের বিচার-সদর। অকা • ২৭°১৫'৩০' উঃ এবং দ্রাঘি • ৭৯°১২'৪৫' পূঃ। প্রবাদ, রাজা ভীমসেন এই নগর স্থাপন করেন। তিনি স্থানীয় মন্দির-সন্মুখস্থ ঝিলে স্থান করিয়া কুটরোগ-মুক্ত হন। মোগল-অধিকারে এখানে একটা ছুর্গ স্থাপিত হইয়াছিল।

ভোণিঙ্গদেব, জনৈক হিন্দুরাজা। ইনি কলচুরিবংশীয় হৈহয়রাজ রামদেবের হস্তে নিহত হন।

ভোতা (দেশজ) ধারহীন, অতীক্ষ।

ভোপৎপড়, বোষাই প্রেসিডেন্সীর ঠানা জেলার শাহপুর তালুকের অন্তর্গত একটা হুর্ম।

ভোপা, ভৈরবোপাদক দাধুসম্প্রাদায়বিশেষ। ইঁহারা প্রতিমূর্ত্তি
গড়িয়া দর্বাদা অর্চনা করিয়া থাকেন। দকলেই দীর্ঘকেশ ও
শ্রাশ্রু রাথেন ও ললাটদেশে দিন্দুর ধারণ করেন। কেহ কেহ
কোমরে বড় বড় ঘুসুর বাঁধিয়া বা কেহ কেহ পায়ে লোহার
শিকল দিয়া নৃত্য ও ভৈরবের গুণকীর্ত্তনপূর্ব্বক ভিক্লা
করিয়া বেড়ান।

উত্তরপশ্চিমপ্রদেশে ইঁহারা অবস্থিতি করেন। কথন কথন কলিকাতার আসিয়াও দেখা দেন। ইঁহাদের মধ্যে গৃহস্ ও উদাসীন হুই সম্প্রদায়ই আছে।

ভোপা, সিন্ধুপ্রদেশবাদী জাতিবিশেষ। মাতাদেবীর পৌরো-হিত্য করে বলিয়া তাহারা এই নামে খ্যাত। কোথাও ইহারা রেবারী নামে প্রসিদ্ধ।

ইহানের স্ত্রীলোকগণ পশমসঞ্চয়ে ব্যাপৃত থাকে। মারবাড় হইতে তাহারা এদেশে আসিয়া বাসস্থাপন করিয়াছে। ইহাদের মুখাকৃতি দেখিলে ইহাদিগকে পারস্থাদেশীয় বলিয়া অনুমান হয়। ইহারা দীর্ঘকায় ও বলিয় ; মুখ স্থাসিত ও নামা তিলপুলের তায়। কখন কখন ইহারা উদ্ভের হুগ্ধ পান করিয়া সপ্তাহ কাল অতিবাহিত করিয়া থাকে।

(ভাপাল, ভূপাनরাজ্য। [ ভূপাল দেখ। ]

ভোভো (অব্যঃ) সংখাধন। :(হলাযুধ)

"ভোভো ভূজক! তরুপল্লবলোলজিহ্ব!" (মহানাটক১।১৪) ভোমরা (দেশজ) ভ্রমর।

ভোমরাগুড়ি, আসাম প্রদেশের দরক জেলার অন্তর্গত একটা রক্ষিত বনবিভাগ। ভূপরিমাণ ৩৮৬৭ বর্গ মাইল।

ভোমা (দেশজ) ভূলোম। চক্ষুর পাতার লোমকেও ভোমা কহে। ভোমীরা (স্ত্রা) প্রবাল।

ভোমর্ষি, সহাদ্রিবর্ণিত জনৈক ঋষি। (সহাত ৩৪।১৮)

ভোর, বোধাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা রাজকীয় এজেন্সীর অধীনস্থ একটী সামস্ত রাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪৯১ বর্গ মাইল। এই রাজ্যের সর্বত্রই পর্বতময়। এথানকার সামস্তর্গণ প্রাচীন সাতারা-রাজের অধীন ছিলেন। ইহাঁরা জাতিতে প্রাহ্মণ। ইংরাজরাজসরকার হইতে ইহাঁরা দত্তকগ্রহণের অধিকার লাভ করিয়াছেন। জ্যেষ্ঠ প্রেই রাজিসিংহাসনের একমাত্র অধিকারী। এখানকার সন্দার্গণ জায়গীরদার ও পন্তসচিব উপাধিতে ভূষিত। দান্দিণাত্যের মধ্যে ভোরের সামস্তরাজ সর্ব্বপ্রেষ্ঠ বিলিয়া গণ্য। ইহাঁর সৈত্যসংখ্যা প্রায় ৫॥০ শত।

২ দাক্ষিণাত্যের উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষাত ১৮°৯´ উঃ এবং দ্রাঘিত ৭৩°৫৩´২০´´ পূঃ। এথানে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত আছে।

ভোর (দেশজ) প্রাতঃকাল।

ভোরঘাট, বোধাই প্রদেশের পশ্চিমঘাট-পর্কতমালার মধ্যছিত একটা গিরিসকট। বোধাই ও পুণানগরের মধ্যস্থলে
প্রায় ২০ ক্রোশ ব্যবধানে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৮ ৪৬ ৪৫ উঃ
এবং দ্রাঘি০ ৭৩ ২০ ৩০ পুঃ। এই গিরিসকট পর্যান্ত রেলপথ বিস্তার শিরবিভার (Engineering) অন্ত নিদর্শন।
এরপ ২০২৭ ফিট্ উচ্চ স্থবিস্থত পথে টানেল, সেতু ও থিলান
দারা বর্ম নির্মাণ ভারতের আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই
কার্য্য সম্পন্ন করিতে প্রায় ৬০ লক্ষ টাকা ব্যন্ন হইনাছিল।
১৮৬১ খুটাকে ৫ বংদর পরে উহার কার্য্য সমাধা হয়। মহারাষ্ট্র অধিকারে ইহা দাক্ষিণাত্যের দাররপ্রে গণ্য ছিল।

১৮০৪ খুষ্টাব্দে ইংরাজসেনানী ওয়েলেস্লি বোষাই হইতে দান্দিণাত্যবন্ধে অধারোহী সেনাদল লইয়া গমনাগমনের স্থবিধার্থ ভোরঘাটপথ পুণানগর পর্যান্ত বিস্তৃত ও স্থগম করিয়া যান। তৎপরে ১৮০০ খুষ্টাব্দে বোষাই প্রদেশের শাসনকর্ত্তা সার জন ম্যাকম্ বাহাছর ইহা যানবাহনের উপ-যোগী করেন। উক্ত মহাত্মা স্বর্ধং লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই প্রশক্ত পথবিস্তারে কোষণ ও দান্দিণাত্য প্রদেশের একটা দেউল ভগ্ন হইয়া গিয়াছে। সেনাপরিচালনের ও

বাণিজ্যের অনেক স্থবিধা হইরাছে। এমন কি, দাক্ষিণাত্য-বাসী কোন ব্যক্তিকেই আর দ্রব্যাদির অভাবে কষ্ট পাইতে হইবে না।

ভোরার (দেশজ) গুলাভেদ। Rhizophora mangle.

ভোপী, দাক্ষিণাত্যবাদী নিরুষ্ট জাতিবিশেষ। ইহারা নানা স্থানে ঘুরিয়া অভ্যন্ত ব্যায়ামক্রীড়া ও ক্রেন্ত্র প্রদর্শনাদি দারা সাধারণের মনোরঞ্জনপূর্বক জীবিকা অর্জন করে। ইহারা অনেকাংশে স্থানীয় কুণবীদিগের মত। নিরন্তর ব্যায়াম-শিক্ষার দারা তাহাদের শরীরপেশীসমূহ স্থবলিত হইয়াছে। সাধারণতই তাহারা দৃঢ়কায়, বলিষ্ঠ ও কন্তসহিষ্টু। মত ও গোশ্করাদি নিন্তি মাংসভোজনে তাহাদের কোন আপত্তি দেখা যায় না।

ইহারা যে সাধারণতঃ ব্যায়ামকুশল তাহা নহে, অনেকে ইতস্ততঃ ভিন্দা করিয়া বেড়ায়। কেহ কেহ বা ঘারে ঘারে গাঁত গাহিয়া বা নাট্য-রহস্তাদি প্রদর্শন করিয়া সাধারণের প্রীতি উৎপাদন করিয়া থাকে এবং সেইরূপে লব্ধ অর্থ ঘারা পরিবার প্রতিপালন করে। এতদ্ভিন্ন কোন কোন অর্থবান্ ব্যক্তি গোমেষাদিও পুষে। বালকেরা যুবা বা প্রেট্রগণের সহিত গোচারণে যায়। রমণীগণ বনস্থলী হইতে রন্ধনোপযোগী কাঠ ও ঘুঁটে প্রভৃতি আহরণ করে।

ইহারা স্মার্ত্তমতে ধর্মকর্মাদি সমাহিত করিয়া থাকে। পর্বাদিনে তাহারা স্থানাম্ভে পুস্পচন্দনাদি লইয়া স্থানীয় বাহ-রোবা, জানাই, জোথাই ও থান্হোবা প্রভৃতি দেবমূর্ত্তির পূজা করে এবং তংপরে আহারাদি করিয়া থাকে। স্থানীয় অপর দেবদেবীসমূহের প্রতি ইহাদের বিশেষ ভক্তি দেখা যায়। বিবাহ ও শ্রাদাদি কার্য্যে ইহারা স্থানীয় ব্রাহ্মণদিগকে পৌরোহিত্যে নিযুক্ত করে। জাতায় ও সামাজিক বিভাট্ পঞ্চায়ৎসভা কর্ত্তক নিস্পত্তি হইয়া থাকে।

ভোলা (দেশজ) > ভুলিয়া যাওয়া। ২ মংশুবিশেষ।

ভোলানাথ, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি পাছদ্তকাব্য, বৈষ্ণবামৃত ও সন্দর্ভামৃততোষিণী নামে মুশ্ধবোধটীক। প্রশন্মন করেন।

ভোলানাথ ( পूः ) भिव, महादाव।

"ব্রহ্মণো বচনং শ্রুত্বা ভোলানাথঃ ক্নপানিধিঃ। সংস্কৃত্য তাং মহাজালাং স্ব্যুণোহস্তর্বানুনে॥"

(শিবপুরাণ উত্তর্থ৽ ২৫অ৽ )

ভেলি (পুং) উষ্ট্র। (ত্রিকা০)

ভোস্ (অব্যত) ভা ডোসি, নিপাতনাৎ সিদ্ধং। ১ সম্বোধন। ২ প্রশ্নবিধান। (শব্দরত্বাত) ভোস্ভোস্ (দেশজ) মহিষাদির অফুট শক্ষা

ভোস, সাতারা জেলার তাসগাঁও তালুকের অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। তাসগাঁও নগরের ৪॥০ ক্রোশ দক্ষিণপূর্বে অবস্থিত। অক্ষা০ ১৬০৫৭ ডিঃ এবং দ্রাঘি০ ৭৪°৪৬ পূঃ। এই গ্রাম-পার্শ্বন্থ শৈলে মহাদেবের গুহামন্দির অবস্থিত রহিয়াছে। এই মন্দিরে উঠিবার জন্ত পটবর্দ্ধন সামন্তগণের ব্যয়ে নির্শ্বিত একটা পথ আছে।

এখানকার ৬১১ শকে উৎকীর্ণ একখানি শিলালিপি হইতে কৌশল্যাপুরাধিপ রাজা শৃঙ্গণের নাম পাওয়া যার। প্রত্নত্ত্ব-বিদ্গণের বিশ্বাস, উক্ত রাজা শৃঙ্গণ সম্ভবতঃ দেবগিরির যাদব-রাজ সিজ্বন হইবেন এবং তাঁহার দ্বারাই কুগুল ও মালকেশ্বরের মন্দির নির্দ্মিত হইয়া থাকিবে। স্থানীয় প্রবাদ হইতে জানা যায় যে, কৌগুল্যপুরে হিঙ্গনদেব নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি মহাদেবের প্রীতির জন্ম অনেক যাগযজ্ঞ করেন। কেহ কেহ এই শৈবপ্রধান হিঙ্গনদেবকেই শৃঙ্গণ-রাজ বলিয়া থাকেন। এতদ্তির এথানে কণাড়ীভাষায় উৎকীর্ণ আরও কএকথানি আধুনিক শিলালিপি পাওয়া যায়। শিবন্ত্রি ব্যতীত এই গুহামন্দিরে অষ্টভুজা ভবানী, নন্দী ও বীরভদ্রমূত্তি প্রতিষ্ঠিত আছে। সমগ্র গুহামন্দিরটী ৫৮ ফিট্লুলা ও ৩৬ ফিট্পুলস্ত। ইহার কারুকার্য্য নিতান্ত মন্দ্দেহে। প্রতি প্রাবণ-সোমবারে এথানে বহুলোক-সমাগম হয়।

এই মন্দিরের পার্শস্থ উচ্চ চূড়ে ইংরাজ গবর্মে ন্টের ত্রিকোণমিতি-জরিপের জন্ম একটী আড্ডাগৃহ স্থাপিত আছে। ভোক্ষার, সম্বোধন জন্ম বিনীত বাক্যপ্রণালী। (দিবা গ ৪৮/৫।৭) ভোহর, শার্ম্পরপদ্ধতিধৃত জনৈক কবি। কেহ কেহ ইহাঁকে ডোহর নামে অভিহিত করিয়া থাকেন।

ভৌগিক, ভোগকের গোত্রাপত্য।

ভৌজকট (ত্রি) ভোজকট দেশসম্বনীয়।

ভৌজি (পুং) ভোজদেশে ভবঃ ইঞ্। ভোজদেশভব। ভৌজীয় (ত্ৰি) ভৌজে ভোজদেশে ভবঃ, গহাদিশ্বাৎ ছ।

ভাজান প্র ভোজানশভব।

ভৌত (পুং) ভূতানি প্রাণিনোহধিক্বত্য প্রবৃত্তঃ অণ্। বলিকর্মা। ইহা পঞ্চ যজের অন্তর্গত।

"হোমো দৈবো বলিভৌতো নৃষজোহতিথিপূজনম্।"(আছিকতত্ত্ব)

> ভোজনের পূর্ব্বে প্রাণিগণের উদ্দেশে যে বলি দেওয়। হয়,
তাহাকে ভৌত কহে। ২ দেবল। (শন্তমালা) ভূত-ভিক্ষাদি-ভোহণ্। ৩ ভূতসজ্ব। ভূত-তত্মেদমিত্যণ্, (ত্রি) ৪ ভূতসম্বন্ধী। ভৌতিক (ক্লী) ভূতানাং বিকারঃ,ইতি ঠক্। ১মুক্তা। (রাজনি) (ত্রি) ২ ভূতসম্বন্ধী। ৩ স্প্রেবিশেষ। "অষ্টবিকল্পো দৈবকৈও্ব্যগ্যোনশ্চ পঞ্চধা ভবতি। মানুষ্যকৈচকবিধঃ সমাসতো ভৌতিকঃ দৰ্গঃ॥"

( সাংখ্যকাত ৫৩ )

ভৌতিক স্থাষ্টি।—ব্রাহ্ম, প্রাক্ষাপত্য, ঐক্র, পৈত্র, গান্ধর্মন, বাহ্মস ও গৈশাচ এই আট প্রকার দেববানি; পশু, মৃগ, পক্ষী, সরীস্থপ ও স্থাবর এই পাঁচ প্রকার তির্য্যগ্ বোনি আর মন্থয়বোনি; এক প্রকার সংক্ষেপে ইহাই ভৌতিক স্থাষ্টি। চৈতন্তের উৎক্ষাপকর্ম অনুসারে ভৌতিক স্থাষ্টির উর্দ্ধ, অধঃ ও মধ্য এই ত্রিবিধ বিভাগ কল্পিত হয়। তন্মধ্যে উর্দ্ধ লোক অর্থাৎ পশ্বাদি স্থাবরাস্ত তির্য্যক্ শরীর। রজোবহুল মধ্যলোক, দেবলোক সম্ববহুল,তমোবহুল অধোলোক অর্থাৎ মানব্যোনি। উর্দ্ধতম ব্রহ্মা হইতে স্তম্ব পর্য্যস্ত সমস্তই ভৌতিক স্থাষ্টি।

যতদিন না লিঙ্গদেহের নির্ভি হয়, ততদিন যে কোন
শরার উৎপন্ন হউক, সকল শরীরেই লিঙ্গশায়ী চেতন জরামরণাদি জনিত হঃথ প্রাপ্ত হয়। হঃথ বস্ততঃ প্রাকৃতিক,
কিন্ত প্রাকৃতিক লিঙ্গের সহিত অভেদ অধ্যাস থাকায় আত্মা
দেই প্রাকৃতিক লিঙ্গান্ত হঃথ আপনাতে অধ্যাস করেন।
অতএব ভৌতিক স্পষ্টিই হঃথের কারণ। (সাংখ্যদর্শন)

৪ ভূতসম্বন্ধিগুণবিশেষ। দর্শনশাস্ত্রে এই ভৌতিকগুণের বিষয় এইরপ লিথিত আছে, অগ্নি, বায়ু, জল, আকাশ ও মৃত্তিক। এই পাঁচটী ভূত। বিশেষ বিশেষ গুণ দেখিয়া বস্তুর পার্থক্য ও তাহার লক্ষণ নির্দারিত হইয়া থাকে। অম্বয় ও ব্যতিরেক এই দ্বিবিধ পরীক্ষা দ্বারা দেখিতে পাওয়া বায়, আকাশের বিশেষ গুণ শন্দ, বায়ুর বিশেষ গুণ রূপ এবং পৃথিবীর বিশেষ গুণ গদ্ধ।

বস্তু ব্যবহারের কতকগুলি কাল্লনিক ভাব আছে, তাহাও গুণ নামে অভিহিত হয়। যথা সংখ্যা, পরত্ব ও অপরত্ব প্রভৃতি। এতজ্জাতীয় গুণ ব্যবহারমূলক ও উপাধি-পক্ষ-পাতী। যাহা পারিণামিক গুণ তাহা দ্বিবিধ। সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। যাহা স্বতঃসিদ্ধ, আশ্রয় বস্তু থাকিলে থাকে, না থাকিলে থাকে না, যাহা আশ্রয়ের সহিত একত্র উৎপল্প, একত্র অবস্থিত ও একত্র বিধ্বস্ত হয়, তাহা সাংসিদ্ধিক নামে খ্যাত। যেমন অগ্রির উষ্ণতা ও জলের দ্রব্দ।

যাহা আগমাপায়ী অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন হয়, তাহা নৈমিত্তিক। যেমন জলের কাঠিগু ও বায়ুর শৈতা।

চক্ষু যাহা গ্রহণ করে এবং যাহা শ্বেত, পীত, লোহিত ইত্যাদি শব্দে উল্লিখিত হয়, তাহা রূপ শব্দের অভিধেয়। এইরপ আবার কোথায়ও বর্ণ ও চলিত ভাষায় রঙ্ নামে অভিহিত হয়। শ্বেতবর্ণ, রক্তবর্ণ সাদারঙ্, কালরঙ্ ইত্যাদি। বর্ণ বছবিধ হইলেও মূলবর্ণ তিনটার অতিরিক্ত নহে। খেত, লোহিত ও রক্ষ। এই তিন বর্ণের নামান্তর অমিশ্রবর্ণ। এতন্তির যাহা মিশ্রণে জয়ে, তাহা মিশ্রবর্ণ বলিয়া থ্যাত। মূলবর্ণ তিনটার ন্যুন নহে, অতিরিক্তও নহে, তাহার কারণ এই যে, বর্ণগুণটা ভৌতিক। আকাশ ও বায়ুভ্তের কোন বর্ণ নাই, কেবল পৃথিব্যাদি তিন ভূতেরই আছে, সেই কারণে মূলবর্ণ তিন। কোন্ ভূত হইতে কোন্বর্ণ হয়, তাহার দিদ্ধান্ত এইরূপ আছে। পৃথিবী হইতে রক্ষ, জল হইতে খেত ও অগ্নি হইতে লোহিত।

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তত্তেজসঃ যচ্ছুক্লং তদপাং যৎ কৃষ্ণং তদন্মশু" ( ছান্দোগ্য উপ• )

এই তিন বর্ণে বিশেষ বিশেষ বর্ণের উৎপত্তি হইয়া থাকে। গুরুত্ব 1—গুরুত্ব গুণটা ক্ষিতি ও জল উভয়বর্তী। অন্ত কোন ভূতে ইহার সত্তা নাই। সেইজগুই পৃথিবীর অভি-মুথে পার্থিব ও জলময় বস্তুর গতি হইয়া থাকে। সে গতির নাম পতন ও শুন্দন। তেজে ও বায়ুভূতে আদৌ গুরুত্ব নাই, অধিকন্ত এই হুয়ে গুরুত্বের বিপরীত লঘুত্বই আছে। সেই জন্মই তাহাদের ও ভজ্জাত পদার্থের বিপরীত দিকে অর্থাৎ উর্দ্ধে গতি হইয়া থাকে। এ গতির নাম উৎপতন। কথন কথন অন্তান্ত তেজোময় বস্তুকে যে পৃথিবীর অভিমুখে আদিতে দেখি, তাহা গুরুত্বপ্রেরিত নহে, বেগ-প্রেরিত। অধঃসংযোগ অর্থাৎ পৃথিবীতে সংলগ্ন হইবার জন্ম উপরিস্থ বস্তুর যে গতি হয়, তাহারই নাম পতন। পতনের প্রতি দ্বিবিধ কারণ আছে, যথা গুরুত্ব ও বেগ। উল্লা ও বজাগ্নি প্রভৃতি যে পৃথিবীতে আইসে, তাহার কারণ বেগ, গুরুত্ব নহে। গুরুত্ব গুণ্টী অতীন্ত্রির, কিন্তু বল্লভাচার্য্যের মতে স্পর্শের অর্থাৎ অগিন্দ্রিয়ের দারাও গুরুত্বামুভ্ব হইতে

ক্ষিত্তি, জল ও তেজ এই ভূতত্ত্বে দ্রবন্থ অবস্থিত। দ্রবন্থ দিবিধ, সাংসিদ্ধিক ও নৈমিত্তিক। জলে সাংসিদ্ধিক দ্রবন্ধ এবং অফু ছুইটীতে নৈমিত্তিক দ্রবন্ধ। নৈমিত্তিক অর্থাৎ নিমিত্তবশতঃ উৎপন্ন। স্থান্দন অর্থাৎ চুঁইন্নে পড়া দ্রবন্ধ গুণেরই কার্যান্তর। শক্তু প্রভৃতি দ্রব্য বে জলসংযোগে পিগুক্তি হয়, তাহা সেহসংযুক্ত দ্রবন্ধের প্রভাব।

( স্থায় ও সাংখ্যদ ০) [ পঞ্চত ও মহাভূত শব্দ দেখ।]
(পুং) ৫ মহাদেব। ( ত্রিকা ০) ৬ উপদ্রব। ৭ আধি
প্রভৃতি।৮ চকুরাদি। ১ শরীরাদি। ১০ বৌদ্ধবিশেষ। 'ভূতেরু

মহদাদিক্ষিত্যন্তেষু আত্মবৃদ্ধা উপাসকাঃ ভৌতিকাঃ বৌদ্ধ-বিশেষাঃ ''ভৌতিকান্ত শতং পূর্ণং সহস্রভাতিমানিকাঃ।'' (পাতঞ্জলভায়টীকায় বাচম্পতিমিশ্র)

ভৌতিক কাণ্ড (ক্লী) ভূতদম্বন্ধিনী ক্রিয়া। যে ব্যাপার সমূহ ভূতযোদির আবেশদাধ্য বলিয়া দাধারণে উক্ত হইয়াছে।

[ভৌতিকবিছা দেখ]

ভৌতিকতত্ত্ব (ক্লী) ভূত-জগতের আলোচনাবিষয়ক বিছা-বিশেষ । ভৌতিকবিছা দেখ।

ভৌতিকবিদ্যা, — ভূত, প্রেত, দানব, দৈত্য, পিশাচ, পিশাচী, ডাকিনী, যোগিনী ও নায়িকা প্রভৃতির পরিচয়, অমান্ত্র্যিক ব্যাপার বা ভৌতিককাণ্ড যাহা দারা জানা যায়, তাহাই ভৌতিকবিদ্যা। আমাদের শাস্ত্রমতে যে সকল নিশাচর দিব্যভাব প্রাপ্ত হইয়াও হিংসাপরায়ণ, তাহাদিগকে ভূত বলে। যে বিদ্যা দারা ভূতের সংজ্ঞা ও স্বভাবাদি জানা যায়, তাহাকে ভূতবিদ্যা কর্ছে\*।

পৃথিবীর দকল সভা ও অসভা জাতির মধ্যেই ভূত, প্রেত, ডাকিনী প্রভৃতির অস্তিত্বে বিশ্বাস ও ভূতাদি ঝাড়াইবার নানা প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে। উনবিংশ শতাব্দীর উন্নতিশীল বৈজ্ঞানিকগণ অনেকেই ভূতাদির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করিতেন, এখন আবার বিংশশতাব্দীর প্রারম্ভে মার্কিণের অনেক বৈজ্ঞানিক ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। থিওসফীর বিস্তার ইহার অন্তত্ম কারণ বলিয়া মনে হয়।

# शिक्तुमिरगत विभाम।

ভারতবর্ষে কেবল অসভ্য ও অনার্য্য জাতি বলিয়া নহে, স্থসভা আর্য্য হিন্দুগণও বহু পূর্বকাল হইতে ভূত-প্রেতে বিশ্বাস করিয়া আদিতেছেন। অথববৈদে যাতুধান, তুর্মতি প্রভৃতি অপদেবতার তব আছে। অপদেবতার আবেশে মানব নানারূপে পীড়িত হইত, এ বিশ্বাসও তথন ছিল। কিন্তু ঋক্, যজু ও সামসংহিতায় এরূপ অপদেবতার ভয়ের কোন উল্লেখনাই। মরণের ভয়ের সঙ্গে অথববিদের সময় আর্য্যদিগের হদয়ে অপদেবতার ভয় আদিয়া উপস্থিত হয়। কিন্তু অপদেবতার উৎপত্তিকথা বৈদিক গ্রহে নাই। প্রারাণিক সময়ে ভূতপ্রেতাদিতে সম্পূর্ণ বিশ্বাস জন্মিরাছিল।

"হিংসাবিহারা যে কেচিদ্দিব্যং ভাবমুণাশ্রিতাঃ।

 ভূতানীতি কৃতা সংজ্ঞা তেবাং সংজ্ঞা প্রবন্ধ ভিঃ ॥
 গ্রহসংজ্ঞাভিভূতানি যন্ত্রাদেত্যনয়া ভিষক ।
 বিদায়া ভূতবিদ্যায়য়ত এব নির্মচ্যতে॥"

মার্কণ্ডেমপুরাণে বালকদিগের শান্তির জন্ম আতৃগণের সহিত ভূতগণের পুজা-বিধান আছে—ক্ষান্ত বিধান আছে—ক্ষান্ত

"विकिर्शञ्जूषशिटिकवानमः भिज्ञक्ष कीर्ज्दरः।

ভূতানাং মাতৃভিঃ সার্দ্ধং বালকানাস্ত শাস্তমে ॥" (মার্ক ৫১)৫৩) ভাগবতে লিখিত আছে—ছর্যোগের সময় মহাদেবের অনুচর ও ভূতগণ বিচরণ করিয়া থাকে।

"এষা ঘোরতমা বেলা ঘোরাণাং ঘোরদর্শনা। চরন্তি যস্তাং ভূতানি ভূতেশামূচরাণি চন্দ" (ভাগংশ্রা১৪)২১)

কিন্তু প্র সকল ভূতের উৎপত্তি কিরূপে হইল, বছপুরাণেই এ সম্বন্ধে সবিশেষ কোন কথা নাই। তবে বিফুধর্মোতর ও গরুড়পুরাণ হইতে প্রেততত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথা জানা যার। বিফুধর্মোতরে লিখিত আছে,—মরণের পর দাহাদি শেষ হইরা থাকে, অপর কোন প্রাণীর হয় না। তৎপরে তাহার উদ্দেশে পিগু দিলে প্রেত ভোগদেহ প্রাপ্ত হয়। প্রেতিপিগু না দিলে কিন্তু তাহার মুক্তি নাই, সে আকাশে শাক্ত, বাত ও তাপে ঘোরতর যাতনা ভোগ করিয়া থাকে। সপিগুন-করণের পর সে অন্ত ভোগ দেহ প্রাপ্ত হয়। তৎপরে সে নিজ কর্মানুসারে মর্গে বা নরকে ঘায়\*।

গরুড়পুরাণে প্রেত সম্বন্ধে সবিস্তার লিখিত আছে। যথা,—

'মুতের চিতাকার্য্য শেষ হইলেই ওপ্রতত্ত্ব জন্মে। ক্রেক বলেন, চিতার দিবার সময় ইইতেই প্রেতত্ব ঘটে। স্থাবার कान कान भाखितित वरनम, यथमरे खारखंद नाम कित्रिया পিও দেওয়া যায়, তথনই প্রেতত্ব প্রাপ্তি হয়। প্রাণ বহির্গত ছইলেই প্রথম পিঞ, শাশানে যাইবার সময় অর্দ্ধপথে দ্বিতীয় পিও ও চিতারোহণকালে তৃতীয় পিও দিলে শবের আর टकान लाय थारक ना। व्यथम नियम रियंत्र शिख निरंत राह-রূপ দশ দিনেও দিতে হইবে। প্রথম দিনের পিডেও অর্কা. দ্বিতীয় দিনের পিড়ে গ্রীবা ও স্কন্ধ, তৃতীয় দিনের পিডে স্থানয়, চতুর্থ দিনের পিডে হস্ত, পঞ্চম দিনের পিডে নাভি, यष्ट्रेमितन शिए किं, मक्ष्रमितन शिए छुन, जहम मितन পিতে উক্তম্বয়, নবম দিনের পিতে জাত্ব ও চরণ্ডয়, এবং দশম দিবদে প্রেত বায়ুদেহ ও অতিশায় ক্ষুধাতুর হয়। এই দিবস আমিষ পিও দিবার ব্যবস্থা আছে। 'একাদশ ও দ্বাদশ দিবদে প্রেত খাইয়া থাকে, ঐ দিন দীপ, অন্ন, জল, বস্তু ও আর যাহা কিছু দৈওয়া যায়, সে দকলই প্রেতশন্দ উল্লেখে দিতে হইবে। এই পিণ্ড জন্ম দৈহ পাইলে যমদূতেরা প্রেতকে

<sup>\*</sup> প্রেত শব্দ (৫২০ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য ।

মহাপথে ৰইয়া যায়। এইরূপে মুমদূত কর্তৃক প্রপীড়িত হইয়া প্রেত 'অসিপত্র' বন দিয়া কুৎপিপাসাত্র হইয়া यमरनारक बाब ও जड़ामन नित्न यरमत शूर्त शूरत जानितन ত্রিপক পর্যান্ত পুত্রপ্রদত্ত জন্মযুক্ত জন পান করে। পরে ভরঙ্কর বন্ত-খাপদ-সঙ্কুল স্থারেক্ত নগরে আসিয়া কাঁদিতে থাকে, এখানে হুই মাস তাহারা মমদূত কর্তৃক বিশেষরূপে নিগৃহীত হইতে থাকে। তৃতীয় মাসে গন্ধর্কনগরে আসিয়া পুত্রাদির প্রদত্ত পিও আহার করে। চতুর্থ মাসে শৈলাগমপুরে নীত হয়। এথানে প্রেতের মাথায় ও পৃষ্ঠের উপর বড় বড় পাঞ্চর পড়িতে থাকে। ্র সময়ে তাহারা পুত্রাদি-প্রদত্ত প্রান্ধে কতকটা ভৃপ্তি লাভ করেন :তৎপরে পঞ্চ**ন**ামাদে ক্রুরপুরে ও ষষ্ঠমানে চিত্রনগরে জানীত হয়। এই সময় প্রেতেরা পুনঃ পুনঃ কুধাতুর ও শোকাতুর হয়, যাগ্মাসিক-প্রদত্ত পিত্তে কতকটা তৃপ্তি লাভ করে। ইহার পর শতযোজন বিস্তীর্ণ পুয়-শোণিত-পূর্ণ উত্তপ্ত বৈতর্গীতে আনীত হয়। এখানে পরিক্লিষ্ট যমদূত কৰ্ত্তক প্ৰপীড়িত হইয়া প্ৰতিদিন ২৪৭ যোজন চলিতে থাকে। े जहेम मारम निष्ध थारेश जिं इःथ्थान भूरत ও नवम मारम नानाकां छश्रदत नीं उत्ता वशान नवम-मानिक शिष्ठ পাইয়া নানাক্রন্পুর ও তপ্তপুরে আসে। পরে দশমমাসে ত্ত্তপ্ত নগর, একাদশ মাদে কন্দ্রখন ও দ্বাদশ মাস পূর্ণ হইলে শীতপুরে নীত হয় ও সকল স্থানে যথাক্রমে মাসিক পিণ্ড ভোজন করে। তৎপরে বিচারার্থ ব্যরাজ ও চিত্রগুপ্ত সমীপে আনীত হয়। বিচারের পর তাহার স্বর্গ বা নরক ঘটিয়া থাকে।' (গরুড়পু৽ উত্তর থ৽ প্রেতকল্প)

প্রেত হইবার কারণ।

কোন্মানব প্রেতত্ব লাভ করে, এ সম্বন্ধে গরুড়পুরাণে (উত্তর্মত্তে ১২ তাঃ) লিখিত আছে—

'যাহারা সর্বানা পাপকর্মে রত, যাহারা পুষরিণী, কৃপ, দীর্বিকা, উপবন, দেবালয়, পানীয়শালা, স্বর্ফ, ভোজনশালা, ও পিতৃপিতামহের ধর্ম বিক্রয় করে, যাহারা লোভবশে গোচারণ স্থান, গ্রামসীমা, তড়াগ, উপবন, ও গহরর কর্ষণ করে, চণ্ডালের আঘাতে, জলপতনে, সর্পাঘাতে, রাহ্মণ হইতে, বিত্যুৎপাতে, দংশক জন্ত হইতে ও পশুগণের আঘাতে যে সকল পাপকর্মার মৃত্যু হয়; উবন্ধনে, আত্মহত্যায়, বিষ ও শস্ত্রাদির আঘাতে, বিস্টিকারোগে, অগ্রিদাহে, মহারোগে ও পাপরোগে, দস্ত্যুগণের হস্তে, অসংস্কারাবস্থায়, ও বিহিত আচারবর্জিত হইয়া য়াহাদের মৃত্যু হয়, যাহাদের মৃত্যু হয়, যাহাদের মৃত্যু হয়, বাহাদের ব্যোৎসর্গাদি কিয়া ও মাসিক পিণ্ডাদি লুপ্ত হইয়াছে, শুলগণ যে বিজের অগ্নি, তৃণ, কাঠ ও ত্বতাদি আহ্রণ করে; পর্বান

তাদি হইতে পতনে, রজস্বনাদি দোমে, ভূমিতে মরণ না হইলে অথবা শৃত্যে মৃত্যু ঘটিলে, বিষ্ণুনামস্মরণে প্রামুখ, সতকাদি দম্পর্ক-বিশিষ্ট, হাই শল্যাদিতে মৃত ও সম্মান্ত অপন্যভাৱ বশবর্তী হইলে তাহারা প্রেত্যেনি প্রাপ্ত হইয়া অর্থাৎ ভূত হইয়া পৃথিবীতে বিচরণ করিয়া থাকে\*। এ ছাড়া যে বক্ষম্ব, দেবজব্য ও গুরুদ্রব্য চুরি করে, যে শুক্ত লইয়া কন্তা প্রদান করে, যে ব্যক্তি বিনা অপরাধে মাতা, জগিনী, ভার্যা, প্রকারগামী, বিষাসমাতক, ভ্রাত্দোহী, বক্ষমাতী, গোহত্যান্কারী, মত্রপায়ী, গুরুপয়ীগামী, কুলমার্গ-পরিত্যাগকারী, সর্বদা মিথদবাদী, স্থ্বর্ণ ও ভূমিছরণকারী এই সকল ব্যক্তিও মরিলে প্রেত্ত্ব পাইয়া থাকে । গারুড়ে পরে আবার লিখিত আছে, যাহারা তাপদী, স্বগোত্রা ও অগ্যানা নারীতে গমন করে, তাহারা মহাপ্রেত্ত হয় ।

\*\*\*

 "যে কেচিৎ প্রাপকর্মাণঃ পূর্ববকর্মবলানুগাঃ। জায়ন্তে তে মৃতাঃ প্রেতাঃ শুণুষ বং বদাম্যহং॥ বাপীকৃপতড়াগানি হারামঞ্চ স্থরালয়ং। প্রপাং সদ্যঃ সুবৃক্ষাংশ্চ তথা ভোজনশালিকাম্ ॥ পিতৃপৈতামহং ধর্মং বিক্রীণাতি স পাপকুৎ। মৃতঃ প্রেতত্বমাপ্নোতি যাবদাভূতসংগ্লবং ॥ গোচরং গ্রামসীমান্চ তড়াগারামগৃহবরং। ক্ষমন্তি চ যে লোভাৎ প্রেতান্তে সম্ভবন্তি হি॥ চণ্ডালাত্বদকাৎ দর্পাৎ ব্রাহ্মণাদৈত্বভাত্তথা। দং ষ্ট্রিভ্যশ্চ পশুভ্যশ্চ মরণং পাপকর্মণাম্॥ উদ্বৰনমূতা যে চ বিষশস্ত্ৰহতাশ্চ যে। আত্মোপঘাতিনো যে চ বিস্ফাগ্নিহতা চ যে। মহালোগৈয় তা যে চ পাপরোগৈশ্চ দম্মাভিঃ। অসংস্কৃতপ্রমৃতাক বিহিতাচারবর্জিতা:্॥ वृरवा अर्गानिमः कारेबन् रेश्वः शिरेष्टम् मामिरेकः। যস্তানয়তি শুদ্রোহগ্নিং তৃণং কাঠং হবীংষি চ॥ পতনং পর্বতাদিভ্যো ভিত্তিপাতেন যে মৃতাঃ। রজন্বলাদিদোরৈস্ত ন ভূমৌ ব্রিয়তে যদি॥ অন্তরীক্ষে মৃতা যে চ বিষ্ণুমরণবর্জিতাঃ। সূতকাদিয় সম্পর্কা হুষ্টুশল্যামৃতান্তথা। এক্সমাদিভির্মৈশ্চ কুমুত্যোর্কশগান্ত যে। তে সর্বের প্রেত্যোনিস্থা বিচরস্তি মহীস্থলীম্ ॥"

(গারুডে উত্তরথগু ১২ অঃ)

- ''ব্ৰহ্মসং দেবদ্ৰব্যঞ্জ গুৰুজ্বাং হরেত্বু নহা।
  কন্তাং দদতি গুৰুন-স প্রেতো জায়তে নরঃ।
  মাতরং ভগিনীং ভার্যাং সুবাং ছহিতরং ততঃ।
  অদৃষ্টদোষান্ তাজতি স প্রেতো জায়তে নরঃ।
  তাসাপহর্তা মিত্রগ্রুক্ পরদাররতঃ সদা।
  বিশ্বাস্থাতী কূটক্ত স প্রেতো জায়তে নরঃ।
  ভাক্তিপ্রক্রাং গোদ্ধঃ স্করাপো গুরুজন্বগ্রঃ।
  কুলমার্গং পরিতাজ্য হন্তের্ সদা রতঃ।
  হর্ত্তা হেমক্ত ভ্রেক্ স প্রেতো জায়তে নরঃ।" ( গরুড় )
- ‡ '''তাপদীক স্বগোত্রাক অগম্যাক জ্জন্তি যে। ভবন্তি তে মহাপ্রেতা ক্ষমুজানি হরন্তি যে।" (প্রকৃড় ১৭৩৫)

গারুড়ে উত্তর্থণ্ডে (৩০ অধ্যায়) প্রেতের **আবার একটু** বিশেষত্ব লিখিত আছে,—

'যে সকল ব্রাহ্মণ থাইতে না পাইয়া শুকাইয়া মরে, যাহারা হিংস্ল জন্তু কর্তুক অপঘাতে মরে, গলায় কাঁস দিয়া, হঠাৎ শুক্তর আঘাতে, ব্যাঘ্র, অগ্নিও বিষাদি দ্বারা অথবা বিস্থ-চিকা রোগে মরে, যে আত্মহত্মা করে, পতনে, উদ্বন্ধনে, অথবা জলে যাহারা মরে, মেচ্ছের হস্তে, উল্লেখনে, মহারোগে অথবা স্ত্রীর পাপে বা চণ্ডাল, জল, সর্প, রজস্বলা, অশুচি, শূদ্র ও রজকাদি স্পর্শে যাহারা মরে, তাহারা নরক ভোগের পর প্রেত বা ভূত হইয়া থাকে।'\*

প্রেতের উদ্দেশ্তে শ্রানাদি প্রয়োজন। যদি কোন ক্রিয়া না করা যায়, তাহা হইলে সেই প্রেত পিশাচত্ব প্রাপ্ত হয়।† আবার যাহাদের সন্তান সন্ততি নাই, তাহারা শতবর্ষ ঘোরতর নরকভোগের পর যমদূত হইয়া থাকে।‡

পান্দোত্তর খণ্ডেও লিখিত আছে—সপ্তবিংশতি যুগ দারুণ নরক্ষন্ত্রণা ভোগের পর পিশাচ হইয়া থাকে।

(প্রত শব্দ ৫২১ প্রষ্ঠা দ্রপ্তব্য ]

পিশাচদিগের রূপ অতি বিকট অথচ করাল, দীনভাবাপর ও ভীতিপ্রদ, চক্ষু কোটরপ্রবিষ্ট ও পিঙ্গলবর্ণ, কেশ সকল উর্দ্ধ-মুখী, অঙ্গ রুঞ্চবর্ণ, লক্ লক্ জিহ্বা, ওষ্ঠ লম্বা, দীর্ঘ জজ্বা, দেহ অতিশয় শিরাল, হস্ত দীর্ঘ, মুখ শুষ্ক ও আক্রতি যম-দ্তের তায়।

গরুজপুরাণের মতে, প্রেত নিজ কর্মান্ত্রসাবের বায়ুরূপ দেহযুক্ত ও অতি কুধাতুর হইয়া থাকে। জু আবার অন্ত স্থলে লিখিত আছে, ভূতগণ দিগুবাসী।

"পিশাচা রাক্ষসা যক্ষা যে চান্তে দিশিবাসিনঃ।"

(প্রেতকল্ল ৫৩৫)

একজন প্রেত নিজের স্বরূপ এইরূপ বলিতেছে—
"হতবাক্যা বয়ং দর্মের নষ্ট্রদংজ্ঞা বিচেতদঃ ॥
ন জানীমো দিশং তাত বিদিশং চাতিহুঃখিতাঃ ॥
গচ্ছামঃ কুত্র বৈ মূঢ়াঃ পিশাচাঃ কর্ম্মজা বয়ং ॥
ন মাতা ন পিতাস্মাকং প্রেতত্বং কর্ম্মজিঃ স্বকৈঃ।
প্রাপ্তাঃ স্ম সহসা তবৈ হুঃখোদ্বেগসমাকুলম্॥"(প্রেতকঃ১২অ॰)

\* "তেন পাপেন নরকান্মুক্তাঃ প্রেতস্বভাগিনঃ।" ( গরুড়পু • ৩০।৯ )

আমরা সকলেই হতবাক্য, নষ্টসংজ্ঞ ও বিচেতন। আমরা দিগ্বিদিক্ কিছুই জানি না, তাই অতিহৃথে কাল্যাপন করিতেছি। আমরা মৃঢ়, কর্মদোষে পিশাচত্ব প্রাপ্ত হই-রাছি, কোথায় যাইতেছি, তাহা কিছুই জানিতে পারিতেছি না। আমাদের পিতা নাই, মাতা নাই, নিজ নিজ কর্মদোষে পিশাচযোনি প্রাপ্ত হইয়া নানা তৃঃধ ও উদ্বেগ ভোগ করিতেছি।

গারুড়ে আরও লিখিত আছে—

"কলো প্রেত্তমাপ্নোতি তার্ক্যাগুদ্ধক্রিরাপরঃ।
কৃতাদো দাপরং যাবরপ্রেতো নৈব পীড়নম্॥" (১০।১৭)
কলিকালেই অশুদ্ধ-ক্রিয়াশীল মানবগণপ্রেত্ত্ব লাভ করে।
কিন্তু সত্য, ত্রেতা ও দাপরযুগে প্রেত্ত্ব ছিল না, পীড়নও
ছিল না।

# প্রেতের বিচরণ-স্থান।

বে কেহ প্রেত্ত প্রাপ্ত হয়, সে কোন্ স্থানে বাস করে?
প্রেতলোক হইতে মুক্ত হইয়া আবার কির্মণে পাপ ভোগ
করে ? প্রেতগণ চতুরশীতি লক্ষ নরক ভোগ করে ও তথায়
সহস্র সহস্র কিন্ধর দিবারাত্র প্রেতগণকে রক্ষা করিতেছে,
এরপ স্থলে তাহারা নরক হইতে কির্মণে বাহির হইয়া লোক
মধ্যে বিচরণ করে? ইহার উত্তরে গরুড়পুরাণে লিখিত আছে—

ধাহারা পরস্ব অপহরণে অভিলাষী, পত্নী ও পুত্রগণের অবেষণে তৎপর, সেই দকল অশরীর পাপিষ্ঠ প্রেত ক্ষুৎপিগানার অত্যন্ত পরিপীড়িত হইয়া বিচরণ করিয়া থাকে। বন্দিগ্রহ ছাড়া পশু যেমন ঘুরিয়া মরে, প্রেতও সেইরূপ সহোদরাদিকে বধ করিয়া ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। ইহারা পিতৃমার্গ উচ্ছেদক ও পিতৃদাররোধক। তস্কর যেমন পথিকের সর্বস্ব হরণ করে, ইহারও সেইরূপ পিতৃভাগ গ্রহণ করিয়া থাকে। ইহারা স্থযোগ মতে আবার নিজগৃহে আসিয়া মলমূত্রত্যাগের স্থানে অবস্থান করে। সেথানে থাকিয়া রোগী ও শোকার্ত্তের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতে থাকে। উচ্ছিষ্টাদি ফেলিবার জঘ্ম স্থানে থাকিয়া কাহাকে একাহ (একদিন অস্তর একদিন) জরররূপে পীড়া দেয়। ভূতজাতি কর্তৃক রক্ষিত হইয়া উচ্ছিষ্ট পানীয় সেবন ও পুত্রাদির ছল খুঁজিতে থাকে \*। প্রেতগণ

<sup>† &</sup>quot;কর্ত্তব্যঞ্চ খগশ্রেষ্ঠ ক্রিয়াদি প্রেততৃপ্তরে। যদা ন ক্রিয়তে সর্ব্বং পিশাচত্বং স গচ্ছতি॥" ( গরুড় উত্তর ১৫।১৯ )

<sup>্</sup>ৰ ''যেষান্ত নরকে যোরে গতাশ্বন্দশতানি বৈ ॥ নন্ততিনৈৰ্ব বিদ্যেত দূতত্বং তে প্রযান্তি হি ॥" ( ঐ ৮।৩৪ )

<sup>\$ &</sup>quot;বার্ভূতঃ ক্ষুধাবিষ্টঃ কর্ম্মজং দেহমাশ্রয়েও।" ( ঐ ৯।১ )

<sup>\* &</sup>quot;পরস্বহরণার্থা যে পত্মান্ত্রষণতৎপরাঃ ॥ ৪
তথৈব সর্বব্যাপিন্ঠা আত্মজান্ত্রেবণে রতাঃ।
বিচরস্ত্যাশরীরান্তে ক্ষুৎপিপাসার্দ্দিতা ভূশং ॥ ৫
বন্দিগ্রহবিনিম্বিতা যথা নশুস্তি জন্তবঃ।
তথা নশুস্তি তে প্রেতা বধং কৃত্যা সহোদরে ॥ ৬
পিতৃষারাণি ক্লকন্তি তন্মার্গচ্ছেদকান্তথা।
পিতৃভাগাশ্চ গৃহস্তি পথিকান্ তন্ধরা ইব ॥ ৭

নিজ কুলকেই বেশী পীড়িত করে। ছিদ্র পাইলে অপরকেও পীড়ন করে। জীবংকালে যে যত সেহ করিয়া থাকে, প্রেত তাহারই তত অনিষ্ট করিতে চেষ্টা পায়। (গরুড়পু॰ প্রেতকর) প্রেতদোষ বা প্রেতসম্ভব হইলে কিরূপ লক্ষণ দেখা যায়, ভংসম্বন্ধে গরুড়পুরাণে এইরূপ লিখিত আছে—

"বহুনামেকজাতীনামেকঃ সৌখ্যং সমশ্রত। একো হন্তুতকর্মা চ হেকঃ সম্বতিবর্জিতঃ॥১৮ একঃ সংপীড়াতে প্রেতৈরেকঃ পুত্রসমন্বিতঃ। একস্থ পুত্রনাশঃ স্থাৎ পুত্রো ন লভতে সদা ॥১৯ বিরোধো বন্ধভিঃ দার্জং প্রেতদোষোহস্তি তত্ত্ব বৈ। সস্ততিনৈৰ দুখেত সমুৎপন্নে। বিনশুতি। পশুদুব্যবিনাশ\*চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২০ প্রকৃতিশ্চ বিবর্ত্তেত বিদ্বেষঃ সহ বন্ধৃতিঃ। অকস্মান্যসনপ্রাপ্তি: সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২১ নান্তিক্যং ব্রতলোপশ্চ মহালোভন্তথৈব চ। দম্ভশ্চ কলহো নিতাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২২ মাতাপিত্রোশ্চ হস্তা চ দেবব্রাহ্মণদূষক:। হত্যাদোষমবাপ্লোতি সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৩ निতाकर्यविमुक्त क्र क्र क्रार्थमिविवर्क्किकः । পরদ্ব্যাপহর্তা চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৪ তীর্থং গরা পরাসক্তঃ স্বক্নত্যঞ্চ পরিত্যজেং। ধর্মকার্য্যে ন সম্পত্তিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৫ স্বভিক্ষে কৃষিনাশঃ স্থাৎ ব্যবহারো বিনশ্রতি। লোকে কলহকারী চ সা পীড়া প্রেত্সম্ভবা ॥২৬ মার্গে তু গচ্ছতদৈচব পীড়য়েদ্বাথ মণ্ডলী। তত্ত্র সংপীদ্যতে প্রেতৈরিতি সত্যং বচে। মম ॥২৭ হীনজাতিষু সম্বন্ধো হীনকর্ম্ম করোতি চ। অধর্ম্মে রমতে নিতাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥২৮ বাসনৈর্দ্রব্যনাশ: স্যাতপক্রান্তঞ্চ নগুতি। চৌরাগ্নিরাজভিহানিঃ সা পীড়া প্রেতসম্ভব। ॥২৯ মহারোগোপপত্তিশ্চ স্বতনূপীড়নস্ক যৎ। জায়া সংপীড়াতে যত্ৰ সা পীড়া প্ৰেতসম্ভবা ॥৩০ শ্রতিশ্বতিপুরাণেষু ধর্মকার্য্যেষু চৈব হি। সভাবো জায়তে যেষাং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥৩১

ব্যবেশ্ম পুনরাগত্য মৃত্রোৎসর্গং বিশস্তি তে।
তত্র স্থিতা নিরীক্ষন্তে রোগশোকাদিনা জনং ॥ ৮
অরন্ধপেণ পীডান্তে হেকান্তরামিবেণ তু।
চিন্তমন্তি সদা তেবামুচ্ছিষ্টাদিস্থলস্থিতাঃ ॥" (প্রেতকর ১০ অ০)
XIII

দেবতীর্থদ্বিজাতীনাং ভাবশুদ্ধা ন মন্ততে। প্রত্যক্ষং বা পরোক্ষং বা দুষয়েৎ প্রেতভাবত: ॥৩২ ন্ত্ৰীণাং গৰ্ভবিনাশঃ স্থান্ন পুশাং দুখতে তথা ॥ বালানাং মরণং যত্র সা পীড়া প্রেতসম্ভবা। ৩৩ পূপাং প্রদৃশতে ষত্র ফলং নৈব প্রদৃশতে। বিরোধো ভার্যায়া সার্দ্ধং সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৪ ভাবভদ্যা ন কুকতে শ্রাদ্ধং সাধংসরাদিকম। স্বয়মেব ন কুৰ্বীত সা পীড়া প্ৰেতসম্ভবা ॥ ৩৫ কলহো ঘাতকাশ্তৈৰ পুত্ৰাঃ শক্ৰবিবাত্মজাঃ। ন প্রীতির্ন চ সৌথ্যঞ্চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৬ গ্ৰহে দস্তকলি ৈচব ভোজনে কোপসংযতঃ। পরদ্রোহমতিশ্চৈব সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৭ পিত্রোর্কাক্যং ন কুরুতে স্বপত্নীং ন চ সেবতে। পরদারাপকর্ষী চ সা পীড়া প্রেতসম্ভবা ॥ ৩৮ বিকর্মণা ভবেৎ প্রেতো বিধিহীনক্রিয়ন্তথা। তৎকালে ছষ্টসংস্থাৎ বুষোৎস্থাদৃতে তথা ॥ ৩৯ इष्टेमुञ्जवनाचाणि श्रमक्षवणूयख्या। প্রেতত্বং জায়তে তার্ক্য পীড়াস্তে যেন জন্তবঃ ॥৪• मारुकियानिताशक थोडानियाजिए। প্রেতত্বং স্থাপ্থরং তম্ম বাক্চেষ্টাদিবিবর্জ্জিতম ॥" ৪১

প্রেত হইতে কাহারও স্থুখ, কাহারও বা ত্রুখ ঘটে, কাহারও পুত্র হয়, আবার কাহারও পুত্র মরে। কাহারও অদৃষ্টে আদৌ পুত্র লাভ ঘটে না। বন্ধুর সহিত বিরোধ, সন্তান इहेब्रा वाँहिब्रा ना थाका. পশুनाम ও जवानामजनिত कर्छ, প্রকৃতির বিপর্য্যয়, অকস্মাৎ বিপৎপাত, নাস্তিকতা, ব্রতলোপ, দস্ত, নি্ত্যকলহ, মাতাপিতার হিংসা, দেবনিন্দা, সদ্বান্ধণের দোষকীর্ত্তন, হত্যাদোষ, নিত্যকর্ম ও জপহোমপরিত্যাগ, পরদ্রব্যাপহরণ, তীর্থে গিন্না পরের প্রতি আদক্তি, নিত্যক্রিয়া-পরিত্যাগ, ধর্মাকর্মো অনিচ্ছা, স্থদময়ে কৃষিনাশ, স্বাবহার-वित्नाथ, त्नारक कन्हकात्री, शर्थ हिनवात ममत्र वाश्रम धनी হইতে পীড়া, হীনজাতির সহিত বন্ধতা, হীনকর্মে অনুরাগ, অধর্মে রতি, বাসনে দ্রবানাশ, কার্যারম্ভে তাহার হানি, চৌর, রাজা ও অগ্নি দ্বারা অনিষ্ট ঘটনা, মহারোগের উৎপত্তি, নিজ দেহ ও ভার্য্যার পীড়ন, শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও ধর্মকর্মে মান-সিক অরতি, সর্বাদা অভাব; দেবতা, তীর্থ ও বিজাতিগণকে ভাবশুদ্ধিতে না দেখা, প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দেববান্ধণের দোষকীর্ত্তন, স্ত্রীগণের গর্ভপাত, ঋতু না হওয়া, বালকদিগের মৃত্যু, ভার্য্যার সঙ্গে বিরোধ, শুদ্ধভাবে সাম্বৎসরিক প্রাদ্ধ না করা, কলহ, ব্যাঘাত, আত্মজ পুত্রগণের সহিত শত্রুবং ব্যব- হার, প্রতি ও স্থাপের অভাব, সর্বাদা গৃহে কলই, ভোজনকালে ক্রোধ, পরদ্রোহ, পিতার কথা না গুনা, নিজ পত্নীর সহিত সহবাস না করা ও পরদারসেবা, এই সকল প্রেত হইতে ঘটিয়া থাকে। বিধিহীন ক্রিয়া, জীবৎকালে ছুন্ত সংস্কর্গ, মরণান্তে সকল ব্যোৎসর্গাভাব, অপবাত মৃত্যু, মৃতের দাহক্রিয়াদি লোপ এই সকল প্রেতত্ত্বের কারণ।

প্রেভাবেশ।

গরুড় পুরাণে (১১ আঃ) প্রেতাবেশের লক্ষণাদিও এইরূপ লিখিত আছে—

"যদ্যৎ কুৰ্বন্তি তে **প্ৰেতাঃ পিশাচত্তে** ব্যবস্থিতাঃ ॥ তেষাং স্বরূপং বক্ষ্যামি চিহ্নং স্বপ্নং যথাতথম। कुर्िामार्क्ति । इंदि खेविरम् शुः खर्दणानि ॥ इ প্রবিষ্ঠা বাযুরপেণ শর্মানান স্বস্থবংশজান। তত্র লিঙ্গানি যজুতি নির্দ্দিশন্তি থগেশ্বর ॥৬ সপুত্রস্বকলতাণি স্বন্ধুন্তে প্রয়ান্তি বৈ। গজো হয়ে। বুষো ভূছা দুখন্তে বিক্লতাননাঃ॥। শয়নং বিপরীতং বা আত্মানঞ্চ বিপর্যায়ং। উখিতঃ পশ্বতি তু যঃ স প্রেতৈঃ পীড়াতে ভূশম ॥৮ निगरेफ़र्वधारा यञ्च वधारा वह्या यनि। অন্নঞ্চ যাচতে স্বপ্নে কুরুতে পাপমাত্মনা॥ ভূঞ্জমানস্ত যঃ স্বল্পে গৃহীত্বারং প্রারতে। बायनस পরস্যাপি তৃষার্তম্ভ জলং भिर्दर ॥ রুষভারোহণং স্বপ্নে বুষভৈঃ মহ গচ্ছতি। ্উংপতা গগনং বাতি তীর্থে বাতি কুধাতুরঃ॥ স্বকলতং স্ববদ্ধ; শ্চ স্বস্থতং স্বপতিং বিভুং। বিস্তমানং মৃতং পশ্তেৎ প্রেতদোষেণ নিশ্চিতম ॥ যস্ত্রপো যাচ্যতে স্বপ্নে ক্ষুত্যাভ্যাং পরিপ্ল,তঃ। তীর্থে বাতি দদেৎ পিঞান প্রেতদোরের সংশয়ঃ॥ নির্গচ্ছতো গৃহাদ্রাত্রৌ স্বপ্নে পুত্রাংস্তথা পশূন। পিতৃত্ৰাতৃকলত্ৰাণি প্ৰেতদোষেঃ সু পশুতি॥"

প্রেতগণ পিশাচষোনি প্রাপ্ত হইনা যে যে কর্ম্ম করে,
তাহার স্বরূপ ও চিহ্নাদি যথায়থ বলিতেছি। তাহারা কুংপিপাসাম কাতর হইনা বায়ুরূপে স্ব স্ব গৃহ্ছে প্রবেশ করে ও
শন্তান নিজবংশীন্তদিগকে চিহ্ন লারা নির্দেশ করিয়া থাকে।
হস্তী, অশ্ব, ব্য অথবা বিকৃত মুখ খারণ করিয়া নিজ পুত্র,
ভার্যা ও বন্ধুগণের নিকট যায়। যে হঠাং নিজা হইতে
উঠিয়া বিপরীতভাবে শন্তন অথবা আত্মার বিপর্যায় দেখে,
সেই ব্যক্তি প্রেত কর্তৃক অভ্যন্ত পীড়িত হয়। যদি কেহ
আপনাকে নিগড়ে বন্ধ অথবা বহুপ্রকারে ক্র মনে করে, স্বপ্লে

यह होत्र ७ आशनाशिन शांश करत, यद्ध आशनात वा ट्यांकनशत्र अशत्र वाक्टित अत्र लहें तो दि शला छ ७ एवार्टित कल शांन
करत, यद्ध व्रकारतारं व्यव्य व्यक्त मर्क रच श्रमा करत,
लाक मिन्ना रच आकार्ण छेठिए यात्र, क्षांकृत रहेता छीर्थ
यात्र, रच निक्कार्या, वृद्ध, शृद्ध, शिक्क छ छाक्र्रक विश्वमान
थाकिराह वृतिरच। यद्ध क्षांत्र र छ छात्र कावत रहेता कल
छार्थना कतिरम र अ ट्यांकरनार पृषिक रहेतारह, वृत्वरक रहेरा,
व्यत्भव्यत्व छीर्थ भिन्ना शिक्ष मान कत्रा कर्छवा। ट्यांकरिटि
व्यक्ति यद्ध रम्रिथ र छारांत्र शिका, श्र्म, जांका, छारां।
मकरनरे तांकिकार्ण शरू रहेराक वारित रहेना वार्षिर छारां।

আমাদের বৈত্বকশাস্ত্রে ভূতের ও ভূতাবেশের লক্ষণ সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। এখানে সংক্ষেপে লিখিত হইল— "গুহানাগতবিজ্ঞানমনবস্থা সহিষ্ণুতা। ক্রিয়া বাহমানুষী যক্ষিন্ স গ্রহঃ পরিকীপ্তাতে।

অসম্ভোগে গ্রহণণা গ্রহাধিপতমন্ত বে। বাজান্তে বিবিধাকারা ভিদ্যন্তে তে তথাইধা ॥"

যে সকল প্রাণী শুহু ও অনাগতবিজ্ঞান অর্থাৎ কোন রূপেই যাহাদের প্রত্যক্ষ হয় না, এবং যাহাদের অবস্থানের কোন নিরূপিত স্থান নাই ও যাহাদের কার্য্য সকল অমানুষেয়, তাহাদিগকে গ্রহ বা ভূত বলে। গ্রহুগণ ও প্রহাধিপতি সকল অসংখ্য এবং তাহাদের আকার নানা প্রকার। ঐ সকল গ্রহ আবার অষ্ট শ্রেণীতে বিভক্ত যথা—

"দেবাস্তথা শত্রগণাশ্চ তেষাং গন্ধর্বধক্ষাঃ পিতরো ভূজ্ঞ। রক্ষাংসি যা চাপি পিশাচজাতিরেযোহন্টধা দেবগণগ্রহাধ্যঃ ॥"

দেব, দানব, গন্ধরি, বক্ষ, পিতৃগ্রহ (প্রেড), ভুজঞ্চ, রাক্ষম ও পিশাচজাতি মনুষ্যের প্রতি এই অন্ত প্রকার ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। ইহাদের সাধারণ সংজ্ঞাদেবগ্রহ।

উক্ত আটপ্রকার ভূতাধিষ্ঠিত ব্যক্তির পৃথক পৃথক লক্ষণ হইরা থাকে। বাহার প্রতি দেবগ্রহের আবির্ভাব হর, সেই ব্যক্তি সম্বন্ধ, শুদ্দমতি, গদ্দমালাপ্রিয়, তক্রাহীন, অসম্বদ্দ সংস্কৃতভাষী, তেজস্বী, স্থিরনেত্র, বরদাতা, ও ব্রহ্মতেজা হইরা থাকে।

যাহার প্রতি দানবগ্রহের আবেশ হইবে, সেই ব্যক্তির শরীরে ঘর্ম হইতে থাকে এবং সেই ব্যক্তি দিজ, গুরু ও দেবতার দোষ বর্ণনা করে, সে কুটিলনয়ন, নির্ভয়, বিমার্গ-দৃষ্টি, অরপানাদিতে অসম্ভষ্ট ও ছ্টাত্মা হয়।

গন্ধর্ম-গ্রহপীড়িত ব্যক্তি সম্ভইচিত্ত, পুলিন ও উপবন-দেবী, স্বাচারনিরত এবং গীত ও গন্ধমাল্যপ্রিয় হয়। কখন নৃত্য করে, কথন বা হাসে ও কোন সময়ে মনোরম অল শব্দ করে।

বক-গ্রহাভিভূত ব্যক্তির চক্ষ্ণ তাত্রবর্ণ হয়। এই ব্যক্তি

ক্ষুদ্ধ রক্তবর্ণবন্ধধারী ব্যক্তিকে ভাল বাদে এবং গান্তীর্যাশীল,
তীক্ষবৃদ্ধি, সহিষ্ণু ও তেজসী হয়, এবং অল্প বাক্য বলে ও
কাহাকে কি দিব ? এইরূপ বাক্য বলিয়া থাকে।

"প্রেতেভা বিস্কৃতি সংস্তরের পিণ্ডান্ শাস্তাত্মা জলমপি চাপসব্যবস্তা। মাংসেপা স্থিলগুড়পায়সাভিকাম-স্তান্তকো ভবতি পিতৃগ্রহাভিভূতঃ ॥"

বাহার প্রতি প্রেতাবেশ হয়, সেই ব্যক্তি দক্ষিণস্থদ্ধ উত্তরীয় ধারণ করিয়া কুশাস্তরণে মৃত ব্যক্তিকে পিও ও জল প্রদান করে, এবং প্রশাস্ত চিত্ত, মাংদলিক্ষ্ণ ও তিল, গুড় ও পায়দাভিলাধী হয়।

বে ব্যক্তি ভূজকমগ্রহ কর্ত্ক পরিপীড়িত হয়, সে কলাচিৎ
সর্পের আয় ভূমিতে গমন করে এবং জিহ্বা দারা ওঠের
প্রান্তদন করিয়া থাকে এবং নিদ্রালু ও ওড়, হয়, মধু ও
পায়সলিপ্সু হয়। রাক্ষস গ্রহাভিভূত ব্যক্তি মাংস, রক্ত, বিবিধ
মত্ত-বিকার-লিপ্সু, নিল জ্জ, অতি নিষ্ঠুর, অতিবীর, জোধশীল,
বিপুল বলশালী, নিশাবিহারী ও শৌচদ্বেমী হইয়া থাকে।

"উদ্ধন্তঃ কুশপকৃষশ্চিরপ্রকাপী হুর্গন্ধো ভূশমশুচিন্তথাতিলোলঃ। বহুবাশী বিজনহিমামুরাত্রিসেবী ব্যাচেষ্টং ভ্রমতি কুদন্ পিশাচজুষ্টঃ॥"

পিশাচ-গ্রহাধিষ্ঠিত ব্যক্তি উর্জহন্ত, রুশ ও কঠোর হয়, বহুপ্রবাপী, হুর্গন্ধযুক্ত, অন্তচি, অভিচঞ্চল ও বহুবাহারী হয় এবং নির্জ্জন স্থান, হিম, জল ও রাত্রিসেবী এবং নিশ্চেষ্ট হইয়া ভ্রমণ ও রোদন করিয়া থাকে।

"দেবগ্রহঃ পৌর্ণমান্তামস্থরাঃ সন্ধ্যমোরপি।
গন্ধবাং প্রায়শোহন্টম্যাং যক্ষাশ্চ প্রতিপত্যথ ।" ইত্যাদি।
পূর্ণিমাতিথিতে দেবগ্রহ, প্রাতঃসন্ধ্যা ও সাগ্রংসন্ধ্যা সময়ে
অস্থর, অন্তমীতে গন্ধর্ক, প্রতিপদে যক্ষ্, ক্ষম্পকে পিভূগ্রহ,
পঞ্চমীতিথিতে ভূজন্সম, রাত্রিতে রাক্ষ্য ও চতুর্দ্দশীতে পিশাচ
মন্থ্যাশরীরে প্রবেশ করে। যেরপ দর্পণাদি স্বচ্ছপদার্থে
ছায়া, প্রাণিশরীরে শীতোষ্টতা, স্থ্যকান্ত মণিতে স্থ্যকিরণ,
এবং দেহে প্রাণ প্রবেশ করে, তক্রপ গ্রহ্গণ অলক্ষিত ভাবে
শরীরে প্রবেশ করিয়া থাকে।

"তপাংসি তীবাণি তথৈব দানং ব্রতানি ধর্মো নিয়মত সভাম্। গুণাস্তথাষ্টাব্যি তেযু নিত্যা ব্যস্তাঃ সমস্তাত্ত ঘণা প্রভাবম্॥" তীব্র তপন্তা, দান, ব্রত, খর্মনিয়ম, সত্যবাদিতা ও অই-বিধগুণ তাহাদের নিত্যধর্ম। কোন কোন গ্রহের এই সকল গুণ আছে, আবার কাহারও বা গুণের অন্প্রতা আছে। ইহা গ্রহদিগের প্রভাব অনুসারে জানিতে হইবে।

"তেষাং গ্রহানাং পরিচারকা যে কোটীসহস্রাযুত্পদ্ধসংখ্যাঃ। অসুগ্ বসামাংসভুজাঃ স্কৃতীমা নিশাবিহারাশ্চ তমাবিশুন্তি॥"

পূর্ব্বোক্ত গ্রহগণের মধ্যে কাহার কোটী, কাহার সহস্র, কাহারও বা দশ সহস্র পরিচারক আছে, ঐ সকল পরিচারক-গণ রক্ত, মাংস ও বসা ভোজন করিয়া থাকে। ইহাদের আক্ততি ভয়কর ও ইহারা রাতিচর। এই ভয়ক্ষরাকৃতি পরি-চারকগণই কথন কথন মনুষ্যশ্রীরে প্রবেশ ক্রিয়া থাকে।

পূর্ব্বেক্তি গ্রহগণের মধ্যে বাহার। দেবগণ-সংস্কৃষ্টি, তাহার। দেবতার সংসর্পে দেবতুল্য হইমাছে। অতএব ঐ সকল গ্রহ দেব নামে থ্যাত। দেবতার আয় ইহাদিগকে পূজা ও প্রণাম করা আবশুক। দেবতার নিকট বেরপে বরপ্রার্থনা করা যায়, ঐ গ্রহগণের নিকটও ভদ্রপ বরপ্রার্থনা করিতে হয়। গ্রহাধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেরপে শীলাচারসম্পর, গ্রহত ভদ্রপ শীল ও আচারযুক্ত।

গ্রহরোগচিকিৎসার জন্ম নিয়মপূর্বক লাপ ও হোম করা আবশুক এবং রক্তবর্গ গদ্ধমালা ও সর্ব প্রকার ভক্ষা দ্রব্য তহ্দশ্রে বলি দিতে ছইবে। ইহা ভূতোৎপাতশান্তির সামান্ত বিধান। বস্তু, মহু, মাংস, ক্ষীর, ক্ষিম প্রভৃতি মে দকল দ্রব্য বে যে গ্রহের অভিলবিত, সেই সেই গ্রহকে ভত্তদ্ দ্রব্য বলি দিয়া তাহাকে সম্ভূত্ত করিতে হয়। গ্রহণণ যে সকল দিনে মানবগণকে হিংলা করিয়া থাকে, ভূতোৎপাত-নির্ভির জন্ম সেই সকল দিনে গ্রহগণের পূজা করা আবশুক। দেবালয়ে অগ্নি স্থাপন করিয়া হোম ও দেবগ্রহের বলি দিবে। কুশা, তণ্ড্ল, পিইক, ত্মত, ছত্র ও পারস এই সকল দ্র্ব্য চত্ত্রাদি স্থানে দানবকে অর্থণ করিবে।

চতুপথে বা ভয়ত্বর বনমধ্যে বাক্ষসগ্রহের বলি, এবং শুক্তাগৃহে পিশাচগ্রহের বলি দিতে হয়।

ভূতশান্তোক্ত মন্ত দারা বলি দেওয়া আবশুক। কেবল বলি দারা ভূতোৎপাত নিবৃতি হয় না, ভজ্জন্ম ঔষধপ্রয়োগও আবশুক।

ঔষধ মথা—ছাগল, ভল্লুক, শজাক ও পেচক ইহাদিগের চর্মা ও রোম এবং হিস্তু ও ছাগলের মূত্র এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া ধূম প্রদান করিলে গ্রহদোব শান্তি হয়। গাজপিপ্রলীর মূল, ত্রিকটু, আমলকী ও সর্বপ, এই সকল দ্রব্য একত্র করিয়া গোসাগ, বেজী, বিড়াল, ও ভল্লকের পিতে ভাবনা দিবে। এই ঔষধ নশু, অঙ্গমর্দ্দন ও স্নানে হিতকর, অর্থাৎ অচিরে ইহাতে ভূভাধিষ্ঠান নিরাক্ত হয়।

গর্দভ, অশ্ব, অশ্বতর, পেচক, হস্তিশাবক, কুরুর, শৃগাল, গৃধিনী, কাক ও শুকর এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এই সকল জন্তুর বিষ্ঠা ছাগলের মূত্রের সহিত পেষণ করিয়া এই তৈল ভূতক্বত রোগে বিশেষ হিতকর। শিরীষবীজ, লম্বন, শুঠ, শ্বেতসর্বপ, বচ, মঞ্জিষ্ঠা, হরিদ্রা ও তেউড়ী এই সকল জব্য ছাগমূত্রের সহিত একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তি ছায়াতে শুকাইয়া তলারা চক্ত্তে অঞ্জন দিলে ভূতজনিত রোগ শান্তি হয়। ডহরকরঞ্জের মূল, ত্রিকটু, সোণামূল, বিল্মূল, হরিজাও দারহরিজা এই সকল জব্য একত্র পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে। এই বর্ত্তির কাজল চক্ষ্তে দিলে ভূত ছাড়িয়া যায়।

ষে যে ভূত মন্তান্ত বিবিধ ঔষধাদি সেবনে নির্ভ হয়
না, তাহারও নয়নাঞ্জনে নির্ত্ত হইয়া থাকে। সৈন্ধব, ত্রিকটু,
হিন্ধু, হরীতকী ও বচ এই সকল জব্য একত্র ছাগমূত্র ও
মংস্থাপিত্রের সহিত্ত পেষণ করিয়া বর্ত্তি প্রস্তুত করিবে।
চক্ষুত্তে এই বৃত্তির কাজন দিলে তংক্ষণাং ভূত ছাড়িয়া যায়।

পুরাতন স্বত, লগুন, হিন্ধু, খেতদর্ধণ, বচ, খেতদ্র্ধা, অজলোমী, শেফালিকা, শিবজটা, শালালী বৃক্ষ, লবঙ্গ, কাণ-বিষাণিকা, শ্কশিষী, হরীতকী, কাঁকড়াশৃঙ্গী, মোহনবল্লী, আকলমূল, ত্রিকটু, লতাঞ্জন, স্রোতোহঞ্জন, অর্জুনবৃক্ষ, নেপালী, হরিতাল, খেতদর্ষপ এবং দিংহ, ব্যান্ত, ভল্লুক, বিড়াল, চিত্রব্যান্ত, অখ, গো, কুকুর, মেষ, গোসাপ, উঠ্প, বেজী ও শজারু, ইহাদিগের বিচা, চর্ম্ম, বেমা, বসা, মৃত্র, রক্ত, পিত্ত ও নথ এই সকল দ্ব্য দারা তৈল ও স্বৃত্ত পাক করিয়া তাহা পান, অঞ্জন ও নম্ভে প্রয়োগ করিলে ভূতাধিচান নির্ভি

পূর্ব্বোক্ত ঔষধ সকল হার। অঞ্জন করিতে হইলে, ঔষধ সকল পেষণ করিয়া গুটিকা করিতে হইলে। এই গুটিকা ঘদিয়া অঞ্জন দিতে হয়। পান ও দেবন করিতে হইলে কাথ করিয়া পান ও দেবন করিবে। উদ্বৰ্ভন করিতে হইলে ঔষধ সকল চূর্ণ করিয়া কিংবা পেষণ করিয়া গাত্রে অক্ষণ করিবে। তৈল ও হ্বত দেবনে অল্লকালে রোগ প্রতীকার হয়। ভূতোৎপাত শান্তিতে কোনক্রপ অযোজিক ঔষধ প্রয়োগ করিবে না। দেবগৃহে এই শান্তি করা আবশুক। পিশাচ প্রতিক্রিয়া ভিন্ন করিবে না। ভূতাধিগানের প্রতিকৃল প্রক্রিয়া করিলে রোগী ও বৈশ্ব উভয়কেই ভূতগণ বিনাশ

করিয়া থাকে। অতএব বৈশ্ব সাবধান হইয়া হিতাহিত বিবেচনাপূর্বাক কার্য্য করিবেন। (বৈশ্বক)

পূর্বে ষে সকল ভূতোৎপাতের বিষয় অভিহিত হইরাছে, তাহা প্রাপ্তবয়ম্বের জানিতে হইবে। ইহা ভিন্ন বালকদিগেরও আক্রমণকারী কতকগুলি গ্রহ আছে।

স্ক্রাদি বৈশ্বক গ্রন্থে ঐরপ নয়টী বালগ্রহের উল্লেখ
দুই হয়, তাহাদের নাম স্কল, স্কলাপন্মার, শকুনি, রেবতী,
পূতনা, অরপ্তনা, শীতপূতনা, মুথমণ্ডিকা ও নৈগমেশ।
এতভিয় অনেক বৈশ্বকগ্রন্থে ভূতরূপিণী নলনা, স্থনলা, মুখমণ্ডিকা, কটপূতনা, শকুনিকা, শুক্রেবতী, অর্থাকা, ভূস্তিকা,
নির্ধাতা, পিলিপিচ্ছিকা ও কামুকা এই একাদশ মাতৃকার
উপদ্বের কথাও লিখিত আছে।

ধাত্রী ও মাতার পূর্বকৃত অপকার, মঙ্গলাচারশূন্ততা এবং শৌচহীনতাদি কারণে বালকদিগের প্রতি ভূতাধিষ্ঠান হইয়া থাকে। বালকের প্রতি ভূতাবেশ হইলে তাহারা কথন ভীত বা তর্জিত হয়, কথন বা হাসে, বা কাঁদে। পূজার জন্ম ভূতগণ বালকদিগের প্রতিহিংদা করিয়া থাকে। ভূতদিগকে বলি দিলে তাহারা সম্ভই হয়, তথন বালকেরও ভূত-বিকার দুরীভূত হয়।

[ বিশেষ বিবরণ নবগ্রহ ও বালগ্রহ শব্দে দ্রষ্টব্য ] পুরাণ ও তন্ত্রোক্ত ভূতগণ।

পূর্ব্বোক্ত ভূত, প্রেত ও পিশাচ ব্যতীত পুরাণ ও বিশেষতঃ তত্ত্রে নানা প্রকার অপদেবতার নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে ভৈরব ও ভৈরবীগণই প্রধান। অগ্নিপুরাণে (৩২২ অঃ) শাকিনী, ক্ষেত্রপাল ও বেতালের কথা আছে। স্বন্দপুরাণে मक्रथए मक्रयब्ब-विनारभत्र क्रज डाकिनी, भाकिनी, शाकिनी প্রভৃতির উৎপত্তিকথা লিখিত আছে। কিন্তু প্রাচীন পুরাণ-সমূহে ঐ সকল বিভিন্ন অপদেবতার বিশেষ কোন পরিচয় লিপিবদ্ধ হয় নাই। তান্ত্রিকতার প্রভাবে ভূতের বিশ্বাস আরও গাঢ়তর এবং দেই দঙ্গে অসংখ্য ভূতমূত্তি কলিত হইতে থাকে। পুরাণে গণপতি বা গণেশই ভূতগণের নায়ক বলিয়া বর্ণিত। স্থন্দপুরাণে ব্রহ্মথণ্ডে গণপতি মন্দিরের দাররক্ষকরূপে অভিহিত। (১১অঃ) কিন্তু তল্তে ভৈরবী-গণই ভূতগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া কীর্ত্তিত হইয়াছে। **एनवशर्भत्र आग्न इंदारम्ब शृक्षाविधान विधिवक इंदेग्नारह**। ক্রমে তান্ত্রিকগণ নিম্নশ্রেণীর ভূতপূজায়ও বিশেষ মনো-रयां शी इरेबा हित्न । तमरे अञ्च भारतमा जिनत्क वर्षे करें जरत्व मक्त पाकिनी, ताकिनी, नाकिनी, काकिनी, भाकिनी, হাকিনী ও মালিনী এবং তত্তৎপুত্রগণের পূজাও দৃষ্ট হয়।

হর্ণোৎসবের সময় এ সকল ভূতদেবীগণ হুর্গাদেবীর সহচরী-রূপেও পূজা পাইয়া থাকে।

শাকিনী, হাকিনী প্রভৃতি মূর্ত্তি কিরূপ তাহা তন্ত্রে অস্পষ্ট, তবে তাহাদের মূর্ত্তি যে, অতিভীষণা, তাহার আভাদ পাওয়া যায়। তৈরবতন্ত্রে ছিল্লমস্তার বামপার্শস্থ ডাকিনী ও দক্ষিণে অবস্থিতা বর্ণিনীর রূপ এই প্রকার বর্ণিত আছে—

"বর্ণিনীং লোহিতাং সৌম্যাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্। কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ্যোগতঃ ॥ নাগযজ্ঞাপবীতাঢ্যাং জলত্তেজোময়ীমিব। প্রত্যালীচপদাং দিব্যাং নানালক্ষারভূষিতাম্ ॥ সদা দাদশ্বর্ষীয়ামন্থিমালাবিভূষিতাম্ । ডাকিনীং বামপার্যে তু কল্পফর্যানলোপমাম্ ॥ বিহ্যজ্জটাং ত্রিনয়নাং দস্তপঙ্কিবলাকিনীম্ । দংষ্ট্রাকরালবদনাং পীনোন্নতপয়োধরাম্ ॥ মহাতীমাং মহাঘোরাং মুক্তকেশীং দিগম্বরাম্ । লোহানললজ্জিহ্বাং মুপ্তমালাবিভূষিতাম্ ॥ কপালকর্তৃকাহস্তাং বামদক্ষিণ্যোগতঃ । দেবীগলোচ্ছলক্রন্তধারাপানং প্রকৃব তাম্ ॥ করন্থিতকপালেন ভীষণেনাতিভীষণাম্ ।"

বর্ণিনীর রূপ—ঘোর লাল, অথচ স্থলর, এলো চূল, উলঙ্গ, বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, গলায় সাপের পৈতা, মুখথানি তেজে ভরা, যেন জ্বলিতেছে, হাটু গাড়িয়া বসা ভাব, নানা গহনায় ও হাড়ের মালায় ঢাকা, বয়দ বারর বেশী নহে।

ডাকিনীর রূপ বড় ভয়ানক, বেন প্রলম্বকালের স্থ্য-তেজের মত, মাথার জটায় বেন বিহাৎ, তিনটা চোথ, দাঁতের পাটি বেন দাদা হাঁদের রঙ্, কিন্তু দাঁতাল মুথ কি ভয়ানক! অতি প্রচণ্ড ও বিকট মুথ, পয়োধর হুটী দক্ষ অথচ উন্নত,এলো চুল, উলঙ্গ, লক্ লক্ জিহ্বা, মুগুমালায় ভূষিত, বাম হাতে মড়ার মাথা ও ডান হাতে কাটারি, কি ভয়য়র ব্যাপার, হস্ত-স্থিত মড়ার মুথ দিয়া ছিয়মস্তার গলা হইতে উচ্ছলিত রক্ত-ধারা পান ক্রিতেছে।

হিন্দুশাস্ত্রে স্পষ্ট লিখিত আছে, ভূতাবেশ হইলে এমন বৃঝিবে না যে, ভূতগণ মানবের দেহ আশ্রয় করিয়াছে, কারণ ভূতগণ মন্থারে সহিত বাস করে না, অথবা কথন মন্য্য-শরীরে প্রবেশ করে না, যাহারা না জনিয়া এরপ কথা বলিয়া থাকে, তাহারা ভূতবিছা অবগত নহে।\* এদেশীয় অনেকেরই

\* "ন তৈর্মমুব্যেঃ সহ সংবিশস্তি ন বা মনুষ্যান্ কচিদাবিশস্তি।
 বে বাবিশস্তীতি বদন্তি মোহাত্তে ভূতবিদ্যাবিষয়াদপোহাঃ ॥"

বিখাস যে, ভূতের দৃষ্টি হইলে বা ভূতের বায়ু লাগিলে ভূতা-বেশ হইয়া থাকে।

মুক্তির উপায়।

ভূতে পাইলে নানামন্ত্র বা প্রক্রিয়া দারা ভূত ছাড়াইবার ব্যবস্থাও নানাতন্ত্রে বণিত দেখা যায়। কি প্রকার ভূতা-বেশ হইয়াছে, তাহা রোগীর লক্ষণ দেখিয়া নিশ্চয় করিতে হয়। যথা—অগ্নিপুরাণে—"যক্ষাংশো ভ্যণপ্রিয়ঃ॥

গন্ধবাংশোহতিগীতাদিভীমাংশো রাক্ষসাংশকঃ।
দৈত্যাংশঃ স্থাদ্যুদ্ধকার্য্যো মানী বিভাধরাংশকঃ॥
পিশাচাংশো মলাক্রান্তো মন্ত্রং দ্পান্ধিরীক্ষা চ।"

ভূতাবেশে যক্ষাংশ থাকিলে অলঙ্কারপ্রিয়, গন্ধর্বাংশ থাকিলে অতি গীতবাছাদি-প্রিয়, রাক্ষসাংশ থাকিলে ভয়ানক স্বভাব, দৈত্যাংশ থাকিলে যুদ্ধকার্য্যে অত্নরাগ, বিভাধরের অংশ থাকিলে অতিশয় অভিমানী এবং পিশাচাংশ থাকিলে মলাক্রান্ত থাকিতে চায়। এ সমস্ত দেখিয়া শুনিয়া মন্ত্রপ্রয়াগ করিবে।

গরুত্পুরাণে প্রেতমুক্তির উপায় এইরূপ লিখিত আছে, হুইটী স্থবর্ণ আনিয়া তদ্বারা মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিবে, তাহা সকল প্রকার অলম্বারে বিভূষিত, ছুইখানি পীতবস্ত্র আছো-দিত ও অগুরু-চন্দ্ন-চর্চ্চিত করিয়া নারায়ণের দেবমর্জি বলিয়া কল্পনা করিবে। পরে দেই মূর্ত্তি বিবিধ জল দারা অভিষিক্ত করিয়া অধিবাস এবং পূর্বেে প্রীধর, দক্ষিণে মধু-হদন, পশ্চিমে বামন, উত্তরে গদাধর, মধ্যে ব্রহ্মা ও মহেশ্বরের পূজা করিতে হইবে। পরে সেই দেবমূর্ত্তিকে প্রদক্ষিণ করিয়া অগ্নিতে দেবতাদিগের এবং ঘৃত, দধি ও ক্ষীর দারা বিশ্ব-দেবগণের তর্পণ করিবে। তৎপরে স্নান করিয়া বিনীতভাবে ममाश्चितिए ज्ञान हरेया नातायगार्य विधिव र् र्वेक দেহিক ক্রিয়া সম্পন্ন করিবে। বিনীত ও ক্রোধ-লোভ-বর্জ্জিত হইয়া কার্য্যারম্ভ করিতে হইবে। সর্ব্ব প্রকার শ্রাদ্ধ শেষ করিয়া রুযোৎসর্গ কর্ত্তব্য। তৎপরে ১৩টা ব্রাহ্মণকে ছত্র, পাহকা, অঙ্গুরী, রত্ন, পাত্র, আসন ও ভোজাদ্রব্য প্রদান कतिरा रहेरत। প্রেতমঙ্গলের জন্ম অন্ন, জলপূর্ণ কল্সী ও শ্যা ঘট প্রভৃতিও প্রদান করিতে হয়। শেষে নিজে 'নারায়ণ' এই নাম দারা সংপুটিত করিয়া মন্ত্রোচ্চারণ করিবে।

বিধিপুর্ব্বক এইরূপ কার্য্য করিলে হাতে হাতে শুভ ফল হইয়া থাকে।

উজ্ঞীশ, ডামর, শাবর প্রভৃতি নানাগ্রন্থে ভূত ঝাড়াইবার মন্ত্র, চক্র, কবচ, ঔষধ, তৈল, বর্ত্তি, অঞ্জন, নস্ত প্রভৃতি নানা উপায় বর্ণিত আছে। অতি সংক্ষেপে তুই একটা প্রক্রিয়া লিখিত হইল— বন্ধনমন্ত্র—ভূত ঝাড়াইবার অত্রে অনেক স্থলেই বন্ধ-নের আবশুক। ডামরে এইরূপ বন্ধনের মন্ত্র আছে—

"ওঁ অইন্দ ক্লীং পুরু পুরু সিদেশরি অবতর স্বাহা। ওঁ
দশাস্থি ডীন্দলি বিরুত্তহারি ভৈরুত্ত ভৈরবী বিপ্রারাণী
বোণাবন্ধ মৃষ্টিবন্ধ, বাণবন্ধ, কুতাবন্ধ কদ্রবন্ধ নৈথবন্ধ প্রহবন্ধ
প্রেতবন্ধ ভূতবন্ধ রাক্ষসবন্ধ কল্পালবন্ধ বেতালবন্ধ পাতালবন্ধ
আকাশবন্ধ পূর্ব পশ্চিম উত্তর দক্ষিণ সর্বাদিশাবন্ধ বেআচ
বেআচ কহ কহ হস হস অবতর অবতর অবতর দশাবিপ্রা
রাণী দশাস্থলী শতাস্ত্রবন্ধিনী বন্ধাসি ফট স্বাহা।"

উক্ত মন্ত্র দারা চতুর্দ্দিকে রেথা টানিয়া গণ্ডী দিয়া তন্মধ্যে থাকিলে আর কোন প্রকার ভূতের উৎপাতের সন্তাবনা থাকে না।

"হুঁ হুঁ অমিনিয়া মঞ্জিবন্ধ নিমিনাঘপতে নমানিকং স্বাহা।" এই মন্ত্র দারা ডাকিনীকে বন্ধন করা যায়। ডাকিনীর মুগু বন্ধন করিতে হইলে 'ওঁ মরালং দরালং করে ওঁ স্বাহা।' এই মন্ত্র ব্যবহৃত হয়।

দমন মন্ত্র—'ওঁ ব্লাঁ কুরু কুরু স্বাহা।' এই মন্ত্র স্মরণ করিলে ডাকিনী রাক্ষস দমন হয়।

'ওঁ নমো ভগবতে মহানীলোৎপল মল জামুবৎ বালি স্থাবাঙ্গদ-হন্মন্তসহিতায় বজহন্তেন শাকিনীনাং হন হন দম দম মারয় মারয় ভেদয় ভেদয় ছেদয় ছেদয় স্ক্লোষাদ্ আক-র্ষয় আকর্ষয় ওঁ হ্লী হ্লী হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে শাকিনীদমন হয়।

'ওঁ অবোরে অবোরেশ্বরি বোরমুথি চামুণ্ডে উর্দ্ধকেশি হীং ক্ষীং ফট্ হুঁ স্বাহা' এই মন্ত্রেও সর্ব্রভূতভাকিন্তাদি দমন হয়। ভূত-প্রেত-ডাকিনী-দমনের জন্ত 'ওঁ নমো ভগবতে কদায় চণ্ডেশ্বরার হুঁ হুঁ ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্র পাঠ করিয়া সর্বপ প্রহারেরও বিধান আছে।

ঝাড়নমন্ত্র।—"তেলিনীর তেল,পদার চৌরাশী দহল ডাকিনীর তেল। এ তেলের ভার মুই তেল পড়িয়া দেম। অমুকার অঙ্গে অমুকারে ভার। আড়দলশূলে যক্ষা যক্ষিণী দৈত্য দৈত্যানী ভূতা ভূতী প্রেতা প্রেতী দানবা দানবী নিশাচৌরা স্চীমুথা গাভূরডলনম্ বারভইয়া লাড়ি ভোগাই চামী পিশাচী অমুকার অঙ্গে ঘা, কালজটার মাথা থা, 'ব্লীং ফ্ট্ স্বাহা' দিন্ধি গুরুর চরণ রাঢ়ের কালিকা চণ্ডীর আজ্ঞা"—এই মন্ত্রে সর্বপ তৈল পড়িয়া গা ঝাড়াইয়া দিলে ভূত ছাড়ে। এইরপ আরও অনেক মন্ত্র আছে।

জলপড়া।—'ওঁ আং ক্রীঁ হুঁ মার হস্ত গাং হ্রীং কারে সমস্ত দোষান্ হর হর বিগর বিগর হং ফট্ স্বাহা' এই মন্ত্রে জল পড়িয়া ভূতগ্রস্তকে থাওয়াইবে ও তাহার গায়ে ছিটাইয়া দিবে, সে সময়ে কাঁচা নিমপাতার ধ্রা দিবে। একপ করিলে দৈত্যদানবাদি ছাড়িয়া প্লায়।

ভূতশান্তির ঔষধ।—> খেত-অপরাজিতার মূল চালুনির জল দিয়া পিষিয়া তাহার নস্ত প্রদান করিলে ভূত ছাড়িয়া যায়। ২ মরিচের সহিত বকফুল একজ করিয়া তাহার নস্ত। ৩ সাপের থোলস, হিং, নিমপাতা, যব ও সাদা সরিষা এক সঙ্গে পিষিয়া তাহার প্রলেপ। ৪ গোরোচনা, মরিচ, পিপুল, সৈন্ধব ও মধু একজ করিয়া চক্ষুতে তাহার অঞ্জন। ৫ বচ, ত্রিকটু, ডহরকরঞ্জ, দেবদান্ত, মঞ্জিণ্ডা, ত্রিফলা, খেতকণ্টকারী, শিরীষ, হরিদ্রা, দারুহরিদ্রা, প্রিয়ন্থ ও নিম্ব গোমুত্রে পেষণ করিয়া নম্ভগ্রহণ, শরীরে লেপন, স্নান্ত ও জ্বারা গাত্রমার্জন। ইত্যাদি নানা দ্বয়প্তথেও ভূতশান্তি হয় বা ভূত ছাড়িয়া যায়।

আলকুশী-মূলের আপ লইলে বা গায়ে মাথিলেও ডাইন ছাড়ে।

যন্ত্র ।—ভূত বা ডাকিনীর ভয়নিবারণের জন্ম নানাপ্রকার যন্ত্র প্রচলিত আছে। জনেক ওঝার কাছে যন্ত্রের চিত্র দেখা যায়। এখানে একটা যন্ত্র উল্লেখ করিলাম :—

হুইটী বৃত্ত আঁকিয়া তাহাতে চারিটী মায়াবীজ লিখিবে, তাহার বহির্ভাগে হুইটী চতুষোণ আঁকিয়া ধারণ করিলে আর ডাকিন্যাদির ভয় থাকে না, এমন কি, ইহাতে মৃতবৎসারও পত্র হুইয়া থাকে।\*

কবচ।—ভূত-প্রেতাদির ভয় দ্র করিবার জন্ম নানাপ্রকার কবচ প্রচলিত আছে; ভূর্জপত্রে কবচ লিখিতে হয়। কবচের মধ্যে নৃসিংহ-কবচই প্রধান। অনেকেরই বিশ্বাস, উপযুক্ত লোক দারা বিশুদ্ধভাবে এই কবচ প্রস্তুত হইলে ও তাহা ধারণ করিলে ভূত, প্রেত, পিশাচ, দানব, রাক্ষ্স কেহই আর তাহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, দেখিলেই ভয়ে পলাইয়া য়ায়। এমন কি কাকবন্ধ্যা, মৃতবংসা, জন্মবন্ধ্যা প্রভৃতিরও এই কবচধারণে বহুপুত্র হইয়া থাকে। ভূর্জপত্রে শ্লোকাদি লিখিয়া এই নৃসিংহকবচ ধারণের পুর্বে পঞ্চগব্যাদি দারা শোধন এবং পূজা করিয়া লইতেহয়। য়থা—

\* "বৃত্তযুগ্যং লিখেক্তক মায়াবীজচতুষ্টয়ম্।
 চতুষ্কোণদ্বয়ং বাফে লিখিকা ধারয়েদ্ যদি॥
 নাশয়েৎ ক্ষণমাজেণ ভাকিকাদিবিনাশময়্।
 মৃতবৎসা যদি ভবেয়ারী ছঃখপরায়ণা।
 ধারয়েৎ পরমং যয়ং জীববৎসা ততো ভবেৎ॥"

নারদ উবাচ। অথ নুসিংহকবচং। ও নমো নুসিংহার॥

ইক্রাদিদেববুন্দেশ তাতেশ্বর জগৎপতে:। মহাবিষ্ণোনু সিংহস্ত কবচং ব্রহি মে প্রভো। यस अर्था विद्यान दिवाना विद्या चित्र ।

ব্ৰহ্মোবাচ।

শুণু নারদ কক্যামি পুত্র শ্রেষ্ঠ তপোধন। কবচং নরসিংহস্ত ত্রৈলোক্যবিজয়াভিধম ॥ যক্ত প্রপঠনাদ্বাগ্মী তৈলোক্যবিজয়ী ভবেং। खेहारः कृत्रकाः वस्म श्रेनाकात्रगान्यकः। লক্ষীর্জগতারং পাতি সংহর্তা চ মহেশবঃ। পঠনারারণাদেবা বভূবুত দিগীখরা:। ব্রহ্মমন্ত্রময়ং বক্ষ্যে ভূতাদিবিনিবারকম্। यक अनानान् कानादेखानाकाविषयी मूनिः। পঠনাদ্ধারণাদ্ যস্ত শাস্তশ্চ ক্রোধভৈরবঃ। ত্রৈলোক্যবিজয়স্থাপি কবচস্থ প্রজাপতিঃ। ঋষিশ্চনোহত গায়ত্রী নুসিংহো দেবত। বিতঃ। ক্ষোং বীজং মে শিরঃ পাতু চক্রবর্ণো মহামহঃ। উগ্রং বীরং মহাবিষ্ণুং জলন্তং সর্কতোমুখম্। नृत्रिःहः ভीष्णः ভजः मृज्यमृज्यः नमामाहम्। দাত্রিংশদক্ষরো মন্ত্রো মন্ত্ররাজঃ স্থরক্রমঃ। কণ্ঠং পাতৃ ধ্রুবং ক্ষ্রোং হৃদ্ভগৰতে চক্ষুধী মম। নরসিংহায় জালামালিনে পাতু মস্তকং দীপ্তদংষ্ট্রায় তথাগ্নিনেত্রায় চ নাসিকাং। সর্করকোলায় সর্কভৃতবিনাশায় চ সর্কজ্ববিনাশায় मर पर পठ পठ वशः। রক্ষ রক্ষ বর্দ্ম চান্ত স্বাহা পাতু মুখং মম। তারাদিরামচক্রায় নমঃ পারাদ্গুলং মম ॥ ক্লীং পায়াৎ পার্শ্বযুগ্মঞ্চ তারো নাম পদং ততঃ। নারায়ণায় পার্থক আং গ্রীং ক্রোং ক্রৌঞ্চ হুং ফট্। বড়ক্ষরঃ কটিং পাতু ওঁ নমো ভগবতে পদং। वास्ट्रानवात्र शृष्टेश क्रीश कृष्णात्र क्री छेकच्यम्। क्री क्यांत्र मना পां क्र कार्नी ह मन्द्रमः। कीः (भोः क्रीः धामनानाम् नमः भाषार भाषाम्। ক্ষোং নৃসিংহার ক্ষোঞ্চ সর্ব্বাঙ্গং মে সদাবতু। ইতি তে কবচং বৎস সর্ব্বমন্ত্রোঘবিগ্রহম। তব স্বেহান্মাখ্যাতং প্রবক্তব্যং ন কস্তচিং॥ গুরুপুজাং বিধায়াথ গৃহীয়াৎ কবচং ততঃ। সর্বপুণ্যযুতো ভূত্বা সর্বসিদ্ধিযুতো ভবেং॥

শতমষ্টোভরঞাপি পুরশ্চর্যাবিধিঃ স্মৃতঃ। হবনাদীন দশাংশেন রুত্বা তৎ সাধকোত্তমঃ। ততত্ত্ব সিদ্ধকবচঃ পুণ্যাত্ম। মদনোপমঃ। স্পর্কামুদ্ধ ভবনে লক্ষীর্কাণী বসেত্তঃ। পুष्पाञ्जनाष्ट्रेकः नदा मृत्नदेनन পঠেए मकुए। অপি বর্ষসহস্রাণাং পূজায়াঃ ফলমাপ্নরাং। जृद्धि विनिशा श्रीनकाः वर्षशः शावरमम् यमि। कर्छ वा मिक्सिंग वारही नेत्रिनिस्टा छरवर अग्रम। যোষিবামভূজে চৈব পুরুষো দক্ষিণে করে। বিভূয়াৎ কবচং পুণ্যং সর্বাসিদ্ধিযুতে। ভবেং। काकवन्ता ह या नात्री मुख्यदना ह वा खरवर। জন্মবন্ধ্যা নষ্টপুত্রা বহুপুত্রবতী ভবেং। क्वष्ण अभारमन जीवनूरका छरवन्नतः। देवलाकाः क्षां अवस्था देवलाका विकरी अदर्। ভূতপ্রেতাঃ পিশাচাশ্চ রাক্ষ্সা দানবাশ্চ যে। তः पृष्टे। अभनावत्य तिभात्मभाखवः ध्वयम्। यित्र गृद्धं हे कराहः श्राटम वा यित विश्वेषि । তং দেশগু পরিতাজা প্রয়ান্তি চাতিদূরতঃ।"

এতদ্বিন ভূতশান্তিকর ও ভূতভয়হর নানা প্রকার স্তোত্রাদিও বর্ণিত দেখা যায়, তন্মধ্যে ৰটুকভৈরবস্তোত্ত ও বিপরীত-প্রত্যন্তিরান্তোত প্রধান। ভূতপিশাচাদির শান্তির জন্ম বনহুৰ্গা, ছাদশ দানব (বার ভাই ) ও রণযক্ষিণীর পূজার ব্যবস্থাও দেখা যায়।

#### বনছগার পজা।

পবিত্রস্থানে একটা বেদী করিয়া তাহার চারিদিকে কদলী-বুক্ষ স্থাপন করিবে। ওঁড়ি দিয়া অষ্টপন্মযুক্ত মণ্ডল করিয়া তন্মধ্যে সিন্দুরম্ভিত ঘট স্থাপন করিবে। প্রথমে গুদ্ধাসনে বসিয়া কুশহত্তে আচমন করিয়া অন্তিবাচনপূর্বক এইরূপ মন্ত্রপাঠ করিবে—

'স্ব্যঃ সোমো যমঃ কালঃ সন্ধ্যে ভূতাগ্যহঃ ক্ষপা। পবনো দিক্পতিভূ মিরাকাশং খচরামরাঃ। ব্ৰাক্ষ্যং শাসনমাস্থায় কল্পমেহ সলিধিম্॥"

তৎপরে ফল, ফুল ও জলপুর্ণ তামপাত্র লইয়া 'বিফুরোম-গ্যেত্যাদি অমুকগোত্রঃ শ্রীঅমুকদেবশর্মা বনহর্গাপ্রীতিকাম: कुककू भावाि निमहिज-वनकुर्भाति वी-शृजनमहः कविरसा ॥' अहे-রূপে সম্বল্প করিয়া স্থশাথোক্ত স্থক্তপাঠ করিবে। পরে আসনশুদ্ধি করিয়া

"ওঁ অপদর্পন্ত তে ভূতা যে ভূতা ভূবি সংস্থিতা:। যে ভূতা বিম্নকর্তারন্তে নগ্রন্ত শিবাক্তয়া।"

এই মন্ত্রে ভূতাপদরণ করিয়া সামান্তার্য্য স্থাপনপূর্ব্বক 'গাং ছদরায় নমঃ' ইত্যাদি ক্রমে অঙ্গন্তাস ও করাঙ্গন্তাদাদি করিতে হয়। তৎপরে 'থর্বং স্থলতন্ত্রং গজেক্রবদনং লম্বোদরং স্থলরং' ইত্যাদি মন্ত্রে গণপতির ধ্যান ও বাহ্যপূজা করিয়া "একদন্তং' ইত্যাদি মন্ত্রে প্রণাম করিবে। এবং শিবাদি পঞ্চদেবতা, আদিত্যাদি নবগ্রহ, ইক্রাদি দশ দিক্পাল, মংস্থাদি দশাবতার, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, মহেশ্বর, গঙ্গা, যমুনা, লক্ষ্মী ও সরস্বতী দেবীকে নামের আদিতে 'ওঁ' ও নামের শেষে 'নমঃ' যোগ করিয়া পান্ডাদি দারা পূজা ও নমস্বার করিবে। ভূতশুদ্ধি ও প্রাণায়াম করিয়া ঋষ্যাদিন্তাস, অঙ্গন্তাস ও করাঙ্গন্তাস করিয়া গুজ-পঙ্কি নমস্কারপূর্ব্বক কুর্মমুলাক্রমে পূজা লইয়া গ্রহরপ ধ্যান করিবে।

"ॐ दिन तीः नानवभाजतः निक्रमनापूर्वभाशात्नाहनाम् नः द्वां जीभभूथीः क्रिनिविननत्योनीः क्रिनावस्काम् । वत्म दिनक्रिक्षक्षक्षतीः पनक्रिः नात्रक्षशाद्याञ्चनाः म्र्यावक्षिनिवश्चिष्यिय्वाः वानान् श्रम्स्विजीम् ॥"

ধ্যান করিয়া নিজ মন্তকে ফুল দিয়া মানসোপচারে পূজা, বিশেষ অর্থ্যদান, পীঠপূজা, পুনঃ অঙ্গন্তাস ও করাঙ্গতাসাদি করিয়া আবার ধ্যান করিবে ও ঘটে পুষ্প দিয়া দেবীর আবাহন করিবে। মন্ত্র—

'ওঁ হুর্নে হুর্নে রক্ষণি স্বাহা' এই মন্ত্রে আসন, 'ওঁ হ্রী' বনহুর্নারির নমঃ' ইত্যাদিক্রমে বোড়ংশাপচারে যথাসম্ভব পূজা করিয়া প্রণাম করিবে। অনস্তর 'ওঁ ক্ষং ক্ষাং ক্ষিং ক্ষীং ক্ষ্ং ক্ষ্ং ক্ষেং ক্ষোং ক্ষোং ক্ষোং ক্ষাং ক্য

ঘাদশ দানব যথা—কৃষ্ণকুমার, পুষ্পকুমার, রূপকুমার, হরিপাগল, মধুভান্ধর, রূপমালী, গাভূরডলন, মোচরাসিংহ, নিশাচোর, স্চীমুথ, মহামল্লিক ও বালিভদ্র।

কৃঞ্চকুমারের ধ্যান-

"ওঁ কৃঞ্চবর্ণং মহাকারং খড়গথট্বাঙ্গধারিণং। খেতাখবাহনং দৈত্যং রক্তমাল্যামুলেপনম্॥ শ্মেরাশুং স্থল্পরস্কর্বং পিঙ্গাক্ষং পিঙ্গকেশকম্। বন্দে কৃঞ্চুকুমার্ঞ্চ ভ্রদং পীতবাদসম্॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ কাং কীং কুং কৈং কোং কঃ কৃঞ্চকুমারায় নমঃ।' পুস্পকুমারের ধ্যান—

"ও পূপ্সহস্তং মহাকায়ং পূপ্সচাপকরং পরম্। পূপ্সমালাধরং কাস্তং দিব্যগন্ধামূলেপনম্ ॥ রক্তাশ্ববাহনং ক্রুবং রক্তাস্তং রক্তবাসসম্ । তপ্তকাঞ্চনবর্ণাভং বন্দে পূপ্পকুমারকম্ ॥" পূজানত্র—'ওঁ পূপায় পূপ্সহস্তায় স্বাহা । ওঁ পূপ্পুকুমারায় নমঃ" রূপকুমারের ধ্যান—

"ওঁ বন্দে কাঞ্চনবর্ণাভং ছিভুজং শূলহন্তকন্। ফুন্দরাং ফুন্দরং কান্তং নানাপুষ্পবিহারিণং ॥ রক্তনেত্রং রক্তবন্ত্রং রক্তমাল্যান্তলেপনম্। ধ্যাদৈবং পূজয়েদ্ধীমান্ দৈত্যং রূপকুমারকম্॥"

পূজামন্ত্র—'রূপকুমারার নমঃ।'

হরিপাগলের ধ্যান—

"ওঁ উন্মন্তবেশং করপঞ্চজাভ্যাং ধৃতং লগুড়ং পরশুং সপাশৃম্। আঘূর্ণিতং নিজমদৈঃ ঋলিতং স্থকাস্তং যজেন্মহান্তং হরিপাগলাথাং ॥" পূজামন্ত্র—'ওঁ হ্রীং হুঁ হরিপাগলায় নমঃ।' মধুভাঙ্গরের ধ্যান—

"ওঁ রক্তান্তনেকং পিশুনস্বভাবং সদা জয়ন্তং পরিপূর্ণবক্ত মৃ।
আযুর্ণিতং নিজমদৈঃ স্থালিতাগ্রপাদং ধ্যায়েৎ স্থাদৈত্যং মধুভাঙ্গরাধ্যম্॥"
পূজামন্ত্র—ওঁ মাং মাং মীং মীং মোং মঃ মধুভাঙ্গরান্ন নমঃ।
রূপমালীর ধ্যান—

"রূপমালাধরং খেতং রুক্সবস্ত্রং চতুভূ জম্। শূলবজ্ঞশরাংশ্চাপং ধারিণং স্থমনোহরম্॥ কৃষ্ণাখবাহনং কান্তং কুমারং রূপধারিণম্। দীর্ঘহস্তং দীর্ঘকারং পাশ্ধট্যাঙ্গধারিণম্॥

পূজামন্ত্র—'ওঁ রাং হুঁ ফট্ রূপমালিনে নমঃ।' গাভূরডলনের ধ্যান—

"ওঁ দীর্ঘহন্তং দীর্ঘকায়ং পাশথট্ব ক্ষধারিণম্।
কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং লম্বকর্ণং কুশোদরম্।
রক্তবন্ত্রধরং কুরং রক্তগন্ধামুলেপনম্।
গার্ভুরডলনং বন্দে সর্বলোকভয়য়য়য়য়্॥"

পূজামন্ত্র—'ওঁ গাভূরডলনায় নমঃ।' মোচরাসিংহের ধ্যান—

"ওঁ রক্তাঙ্গনেত্রো ভয়দো জনানাং শূলং সপাশং করপস্কজেন। রক্তাস্থহন্তঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা জরাভীমমূখো বিভাতি ॥" পূজামন্ত্র—'ওঁ মাং মোচরাসিংহায় নমঃ।

নিশাচৌরের ধ্যান---

"ওঁ কৃষ্ণবর্ণং রক্তনেত্রং নিশাচোরং ভন্নানকম্। শক্তিহস্তং দীর্ঘজন্ত্রং বিকটাস্তং দিগম্বরম্। করালবদনং ভীমং শুদ্ধদেহং কুশোদরম্। ধ্যায়েৎ সদা ক্রোধযুত্তং ঘণ্টাঘর্যরবাদিনং ॥"

পূজামন্ত্র—ও নাং নীং নিশাচৌরার নমঃ। স্ফীমুথের ধ্যান—

"দীর্ঘান্তনেত্রঃ পিশুনস্বভাবঃ সদা কৃশাঙ্গো ভয়দো জনানাম। স্বরঙ্গবক্ত্রো বিরসঃ প্রমাদী খট্টাঙ্গহন্তো বিমুখো বভাসে॥" পূজামন্ত—ওঁ সাং হং স্কীমুখায় নমঃ।

মহামন্লিকের ধ্যান—

"ওঁ বিশালনেতঃ পরিপূর্ণবক্তে। রক্তৈঃ সমাংসৈর্ভয়দো জনানাম্।
করালদংখ্রঃ কমলাসনস্থঃ কদম্বমালী কৃটিলঃ কৃশাঙ্কঃ ॥
ঐমমহামন্নিক এব ভাতি গোমায়ুরাবী দ্বিভূজো জটোমঃ।
বট্যাঙ্গধারী নৃকপালমালী শার্দ্দ্লচ্দ্মাবৃতসর্বগাত্তঃ ॥"

পূজামন্ত্র—ও মাং মহামন্ত্রিকার নমঃ।

বালিভদ্রের ধাাব--

"ওঁ কৃঞ্চাক্সবস্তাঃ ক্ষটিকাক্সবৃষ্টিঃ সজোধনেত্রঃ কপিলাক্ষকেশঃ। বট্যক্ষহন্তঃ ধরগৃগ্ররাধী স বালিভদ্রঃ পশুসিংহকারঃ।" ব্রপ্যক্ষিণীর ধানি—

"ওঁ দীর্ঘাঙ্গী দীর্ঘনেতা শুরুক্চমূপলা ধারদংষ্ট্রা করালা।
রক্তাকী কৃষ্ণবর্ধা রূধিরচসকহস্তা মুশুমালাবৃতাঙ্গী।
ঘণ্টাখট্বাঙ্গপাশং করব্পবিধৃতা দ্বীপচর্মাপিনদ্ধা।
নিত্যং মাংসাস্থিভকা চলতুরগপতা বক্ষিণী দীর্ঘবস্তুরা।"
পূজামন্ত্র—ওঁ হ্রীং হ্রীং রণবিক্ষিণ্য নমঃ।
পঞ্চোপচারে পূজা, যথাশক্তি প্রাণায়াম, বলিদান, হোম ও দক্ষিণা দিয়া পূজা
শেষ করিতে হয়।

পূর্বের এদেশে অনেকেই ভৃতঝাড়ান, চন্থুনামান প্রভৃতি ভৌতিক বিস্তার পারদর্শী ছিল, অনেকেই গুহু তম্ব মন্ত্র জানিত ও তাহার প্রত্যক্ষ ফলও দেখাইতে পারিত। এখন পাশ্চাত্যশিক্ষার প্রভাবে ও উপযুক্ত গুরুর অভাবে ক্রমে এই গুহুবিস্তা বিলুপ্ত প্রায়। আমরা বাল্যকালে ধেরপ গুণী ও ভূতের ওকা দেখিয়াছি, এখন দেরপ লোক অতি বিরল।

# তিববতে ভূতবিদ্যা।

তিব্বত ও চীনবাদীরা ভূত-প্রেতকে বথেষ্ঠ তয় করিয়া থাকেন। তাঁহাদের ধর্মগ্রন্থে ৩৬ প্রকার ভূত-প্রেতর উল্লেখ আছে, যথা—১ চেপ্ টাদেহী, ২ স্থচীমুখ, ৩ বমনভূক্, ৪ মলভূক্, ৫ কুহেলিপায়ী, ৬ জলগ্রাহী, ৭ অদৃশুদেহী, ৮ নিষ্ঠী-বনভোজী, ৯ কেশভূক্, ১০ শোণিতপায়ী, ১১ মতগ্রাহী, ১২ মাংসপ্রিয়, ১৩ ধূপভোজী, ১৪ জরকারী, ১৫ ছিদ্রাবেষী, ১৬ স্বর্গেগমত পরহিংসাকারী, ১৭ প্রেতপ্রহর্ত্তা, ১৮ অগ্রিদীপক, ১৯ ছেলেধরা (বালগ্রহ), ২০ সাগরবাসী, ২১ নরকদ্রোহী, ২২ বমন্ত (বমরাজের দণ্ডধারী), ২৩ কুংপিপাসী, ২৪ বালভূক্, ২৫ প্রাণভূক্, ২৬ রক্ষঃ, ২৭ ধূমপায়ী, ২৮ জলাবাসী, ২৯ বায়ুভূক্, ৩০ ভস্মভোজী, ৩১ বিষভূক্, ৩২ মক্রবাসী, ৩৩ কুলিঙ্গ-ভোজী, ৩৪ বুক্লাবাস, ৩৫ মার্গবাসী ও ৩৬ দেহনাশী।

হিন্দুদিপের মত তিববতীয়েরাও মৃত্যুর পর মানবের প্রেত্তর প্রাপ্তি স্বীকার করেন। তাঁহাদের মতে, বমলোক বা নরকের উপর এবং রাজগৃহের নিকটবর্ত্তী দিতবনের নিমে প্রেতনোক অবস্থিত। ইহলোকে যাহারা অর্থগৃধু, রুপণ, পরপ্রীকাতর, অতিথিদেষী ও ঔদরিক হয়, তাহারাই মৃত্যুর পর প্রেত হইয়া ক্ষ্ধাত্ফায় দারুণ ক্লেশ ভোগ করে। হিন্দুদিগের মধ্যে প্রান্ধ ও পিওদান বেমন প্রেতের প্রীতিজনক ও প্রেতত্ত্বমূক্তির উপায় বলিয়া সাধারণের বিশাস, তিববতীয় বৌদ্দিগের মধ্যেও এইরূপ বিশাস আছে। মহালয়ার দিন বেমন হিন্দুগণ পিতৃগণের উদ্দেশ্যে তর্পণ ও পিওদান করিয়া

থাকেন, তিব্বতীয় বৌদ্ধগ্রন্থেও ঐ দিন যাজক কর্তৃক প্রেতো-দেশে উৎকৃষ্ট থান্ত ও পানীয় দিবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। তিব্ব-তীয়পণের বিখান, ঐ দিন উৎকৃষ্ট ভোজ্য ও পানীয় প্রদান করিলে প্রেত অচিরাং প্রেত্যোনি হইতে মুক্তি লাভ করিয়া স্বর্গে গমন করে।

## প্রেক্তরাণী হারিতী।

হিন্দুতত্ত্বে যেমন ভূতশান্তির জন্ম রণ্যক্ষিণীর পূজা বিধান আছে, বৌদ্ধবিপের রত্নকৃটস্থত্তে হারিতীনামে এক যক্ষিণীরও পূজার বিধি দৃষ্ট হয়। এই যক্ষিণী ক্ষুধাতুর প্রেতদিগের রাণী। ইছার উত্তপ্ত বদনমণ্ডল ও পঞ্চশত সন্তান। হারিতী मसानितरक कीवर निस्त धतिया था अयारेख। এकिन वृक्ष-महामूलने पूज हाति जीत शृद्ध शिरन । निक कम खनु मरधा তাহার পিল্ল নামক ছোট ছেলেটিকে লুকাইয়া ফেলিলেন। প্রিয়শিশুকে দেখিতে না পাইয়া হারিতী ছটু ফটু করিতে লাগিল। অবশেষে সে সর্বজ্ঞ মহামুদগলপুত্রের নিকট গিগ্না শিশুর জন্ম কান্দিতে লাগিল। সেই বুদ্ধ কহিলেন, বড়ই আশ্চর্য্যের কথা, তুমি নিজ পাঁচশত পুত্রের সঙ্গে ছুই তিন বর্ষের মানব-শিশুকে অনায়াদেই ভক্ষণ করিতেছ ় তাহাতে তোমার মনে কোন কষ্ট হয় না, আর গতোমার এতগুলি ছেলের মধ্যে একটীমাত্র পাইতেছ না বলিয়া তোমার এত কষ্ট্র হারিতী তথন প্রতিজ্ঞা করিল যে, যদি আমার এই প্রিয়তম শিশুকে ফিরিয়া পাই, তাহা হইলে আর কোন মানুষের ছেলেকে প্রাস করিব না। বুদ্ধ পিঙ্গলকে বাহির করিয়া मित्नन. **७ निर्द्धम क्**त्रित्नन त्य. ভবিষ্যতে বৌদ্ধ यতিমাত্রেই আহারের সময় তোমার উদ্দেশ্রে এক এক গ্রাস অর রাখিয়া मित्व।

নেপাল, তিব্বত, চীন প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধ-মন্দিরদ্বারে হারিতীমূর্ত্তি রক্ষিত আছে। ইহার পূজা দিলে আর ভূত-প্রেতের আশক্ষা থাকে না।

# ভাকিনী ও মাতকা।

ভিব্ৰতীয় বৌদ্ধান্তে নানা নাথ (গোঁ-পো), নানাপ্ৰকার ডাকিনী (মৃক্সো-মা) ও মাভ্কার উল্লেখ দৃষ্ট হয়। এক এক ডাকিনী এক এক নাথ বা ডাকের স্থ্রী, নাথ ও মহাকালীর সেনানী। ডাকিনীদিগের মধ্যে সিংহগ্রীবা ডাকিনীই প্রধানা। লাস্থা (গেগ্-মো মা), মালা (প্রেং-বা-মা), গীতা (লুমা), নৃত্যা (গর্মা), পুশা (মে-তোগ্-মা), ধূপা (ছগ্-পোন্-মা), দীপা (নেশ্-সল্-মা) ও গন্ধা (দ্রি-চা-মা) এই অষ্ট মাভ্কা। এতদ্বির হরগ্রীব (ভম্দিন্) ও মহাকাল অনেকটা ভূতপতি বলিয়াও প্রিত ইইয়া থাকেন ভূতগণের

মধ্যে প্রেত (য়ি-দ্বগ্),কুন্তাও (গ্রুল্-বুম্), পিশার্চ (সা-জা),
ভূত (ব্যং-পো), পূতনা (শুল্-পো), কটপূতনা (লুস্-শুল্-পো), উন্মাদ (ম্যো-য়েদ্), ক্ষল (ক্যেম্-য়েদ্), অপন্মার
(রজেদ্-য়েদ্), মক্ষ (গ্রিব্-শেন), রক্ষঃ (ল্রিন্পো), রেবতী
(নম্-গ্রু-হি-দোন্), শকুনী (ব্য-হি-দোন্), ব্দারাক্ষম (রম্-জেহি-ল্রিন্-পো) প্রভৃতি নানা অপদেবতার উৎপাতের কথাও
তাঁহার। বিশ্বাস্ করেন।

#### সিদ্ধ।

এদেশে যেমন ভূতের ওকা দেখা যায়, তিকতেও সেই
কপ 'গুব্ চেন্' বা সিদ্ধ আছে। এদেশে ওকারা তেমন
সন্মানিত নয় বটে, কিন্তু তিকতে সিদ্ধের মহাসন্মান। প্রত্যেক
লামারই এক এক জন সিদ্ধ সহচর আছেন। ভূতপিশাচসিদ্ধ ও ভূতগণের সঙ্গে ইহাদের বিশেষ সম্বন্ধপ্রযুক্ত
অসাধারণ ক্ষমতাশালী মনে করিয়া সকলেই ইহাদিগকে ভয়
ও ভক্তি করিয়া থাকেন। অধিকাংশ সিদ্ধমৃত্তি অনেকটা
দিগম্বর ও লম্বিতকেশজাল। এ পর্যান্ত তিকতে যত সিদ্ধ
আবিভূত হইয়াছেন, তন্মশ্যে পদ্মসন্তবই প্রধান। ইনিই
লামামতের প্রবর্ত্তক। পদ্মসন্তব ব্যতীত শাবরী (সা-প-রি-পা),
রাহলভদ্র বা শ্রেভ (সরে হ-পা), মৎস্যোদর (লু-ই-পা),
ললিতবজ্ঞ, ক্ষাচার্য্য বা কালাচারী (নগ্-পো-স্যোদ্-পা),
তিলোপা ও নারো-ই প্রধান। তিলোপা ও নারো বেশীদিনের
সিদ্ধ নহেন। এই সকল সিদ্ধ ভূত ঝাড়াইতে, ভূত নামাইতে
ও অলৌকিক কাণ্ড করিতে সমর্থ ছিলেন।

# ভৌতিক নৃত্য ও চড়ক।

তিব্বতের ভৌতিক নৃত্যের (Devil dance) কথা অনেকেই শুনিয়াছেন। প্রধানতঃ এই উৎসব বৎসবের শেষ দিন অর্প্রতি হইয়া থাকে। হিমিদ্, লদাক, সিকিম, ভোটান প্রভৃতি দকল স্থানের লামারাই এই উৎসবে যোগ দিয়া থাকেন। এই উৎসব কোথায় লো-সি-স্কুরিং আবার কোথাও চোড় বা চোড়গ নামে প্রসিদ্ধ। এই চোড়গ উৎসব বর্ষ-শেষে তিন চারিদিন থাকিতে আরম্ভ হয়। আরম্ভের পূর্বের বহু দ্রম্থিত গ্রাম হইতে জন সাধারণ দলে দলে আসিয়া উৎসব স্থানে সমিলিত হয়। কোন বৃহৎ মঠের সম্থান্থিত প্রাঙ্গণে উৎসবমণ্ডপ নির্দিষ্ট হইয়া থাকে। তিব্বতীয় লামাদিগের মধ্যে ইহাই দর্বপ্রধান উৎসব। এ উৎসবের উদ্দেশ্য এই য়ে, লামার। জন সাধারণকে দেখাইয়া থাকেন য়ে, তাহারা ভূত, পিশাচাদির কত নৈস্বিক উপদ্রব হইতে সাধারণকে রক্ষা করিতেছেন। এ সময়ে তাহারা দেবী, নাথ, ধর্মরাজ, হয়গ্রীব, ক্ষেত্রপাল, মহাকাল, জিনমিত্র, ডাক্কিরাজ

প্রভৃতি নানা মূর্ত্তিতে রণস্থলে অভিনয় করিয়া থাকেন। এদেশে রামলীলার সময় যেমন মুখোস পরা বিকট মূর্ত্তি দেখা যায়, লামারাও সেইরূপ মুখোদ পরিয়া বা নানা রঙ্গে সাজিয়া দর্শক বুন্দের ভয়ভক্তি আকর্ষণ করিয়া থাকেন। এই চোড় বা চোড়গ উৎসবই বাঙ্গালায় চড়ক নামে সর্বজনবিদিত। আজ কাল নিম্নশ্রেণীর ডোম প্রভৃতি জাতিই ধর্মের গাজন বা শিবের গাজন করিয়া থাকে। কিন্তু ইহারা নিম্নশ্রেণীর হইলেও চডকের কয়দিন উপবীত ধারণ করিয়া সন্ন্যাস গ্রহণ করে ও হিন্দু সাধারণের শ্রদ্ধার পাত্র হয়। এই চড়ক উৎসবের ব্যাপার হিনুশাস্ত্রে নাই। ইহা বৌদ্ধকাও। वोक्ष প्राधान्यकारन जिक्क जो मामिर्गत ये अरम्भीय শ্রমণেরাই এই উৎসব করিতেন। তৎকালে বৌদ্ধ রাজা হইতে व्यावानवृक्षविन्छ। প্রকা সাধারণে মহোৎসাহে এই উৎসব দেখিতেন। শ্রমণেরা নানাদাজে দাজিয়া তিকাতীয় লামা-গণের মত নানা অভিনয় ও ক্রিয়া সম্পন্ন করিতেন, মহা-সমারোহে ধর্মরাজ ও মহাকালের পূজা হইত। ডিব্রুতে এখন তাহার পূর্ণ নিদর্শন রহিয়াছে, বঙ্গে চড়কের সং ও অস্তান্ত ব্যাপারে সেই প্রাচীন বৌদ্ধ উৎসবের ক্ষীণস্থতি-মাত্র জাগরক। চড়কের পূর্ব দিনে এদেশে যেমন वानाका इरेबा थारक, अर्धानन अवस्था कामरत धुनानीत দোলা বাঁধিয়া ধূপ পোড়ান হয়, তিব্বতে লামাদিগের মধ্যেও এ সকল প্রক্রিয়ার অভাব লক্ষিত হয় না। এখানে ধেমন চড়কের সন্মানীরা ভূতনাথ বা ভূতাদি সাজিয়া নানাস্থানে নাচিয়া বেড়ায়, তিব্বতে কিন্তু সেরপ হইবার যো নাই। কেবল নিৰ্দিষ্ট উৎসবক্ষেত্ৰেই সেই চড়কপূজা বা ভূতের নাচ অভিনীত ও প্রদর্শিত হইয়া থাকে। রাজা হইতে অতি দীনদরিদ্র পর্যান্ত সকলেই স্ব স্ব নির্দিষ্ট স্থানে অবস্থান-পূর্বক উৎসব দর্শন করেন। তিব্বতীয়গণের বিশ্বাস, এই উৎসবের ভীষণ বাছারবে ভূতগণ দেশ ছাড়িয়া পলাইয়া যায়। চড়কের সময় অনেকেই সন্ন্যাসিগণের প্রচণ্ড তাণ্ডব দর্শন ক্রিয়াছেন, তিব্বতীয়েরা তাহা 'ম্রাভূতের নাচ' ব্লিয়া প্রণ্য করেন।\*

## ভূত-শান্তি।

হিন্দিগের মত তিবত, চীন, জাপান, ব্রহ্ম, খাম প্রভৃতি সকল দেশের বৌদ্ধসমাজে ভূতশান্তি বা ভূতের ভয়-নিবারণার্থ নানাবিধ যন্ত্র, কবচ, ধারণী ও তাহার ব্যবহার প্রচলিত আছে।

<sup>\*</sup> Waddell's Buddhism in Tibet (p. 528.) গ্রন্থে এরূপ ভূতের নাচের ছবি জইবা।

হিন্দিগের মধ্যে যেমন ভূতপ্রেতের ভয়-নিবারণার্থ নির্জন-প্রান্তরে বা বস্ত-প্রদেশে গিয়া পুদ্ধরাদি শান্তির ব্যবস্থা আছে, তিবত, চীন, জাপান প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধগণের মধ্যেও তদক্রপ ভৌতিক ক্রিয়া অমুষ্ঠিত হইতে দেখা যায়। এই সকল অমুষ্ঠানে তাহারাও হিন্দুদিগের মত 'ওঁম্নমো তথাগত অভিক্ষিত সময় প্রীহুম্নমঃ চক্রবজ্ঞকোধ অমৃত হুম্ ফট্' এইরূপ নানাতান্ত্রিক মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া থাকেন।

## মুসলমানদিগের বিশ্বাস।

সকল স্থানের মুসলমানেরাই জিন বা ভূতের বিশাস করিয়া থাকেন। আবু-হুরায়রী-রচিত স্থরাই-বোথারি নামক প্রকে লিখিত আছে, ঈশ্বর যেমন ক্ষিতি ও অপ্ হইতে আদমের স্থাই করিয়াছেন, সেইরূপ জিনেরা 'মরিজ' অর্থাৎ তেজ ও বায়ু হইতে স্প্ট হইয়াছে। জিনেরা জাহায়মে বাস করে। ইচ্ছামত যে কোনরূপ ধারণ করিয়া তাহারা মানবের সমক্ষে উপস্থিত হইতে পারে। কোন কোন পীরের মতে জিনদিগের দেহ আছে। কিন্তু দৃষ্টিগোচর হয় না বলিয়া তাহারা জিন বা অন্তর্থামী নামে খ্যাত। যেমন আদম ও হবা মানব জাতির আদি পিতামাতা, সেইরূপ 'জান' ও 'মরিজা' জিনদিগের আদি জনক-জনকী। প্রকৃতি, আকার ও ভাষায় মনুষ্য হইতে জিনগণ সম্পূর্ণ ভিন্ন।

ইহাদের মধ্যে ঘাহারা দংকার্য্য করে, তাহারা 'জিন' এবং যাহারা নিত্য অসংকার্য্য করে, তাহারা 'সয়তান' নামে আখ্যাত। জিনেরা কথন মানবের মন্দ করিতে চায় না। তবে ওঝা বা সিদ্ধগণের মন্ত্রপ্রভাবে তাহারা মানবের অনিষ্ট করিতে বাধ্য হয়। ইহারা অস্থিভুক্ ও বায়ৢভুক্। জিনদিগের মধ্যে যাহারা ঈশ্বরের অতিপ্রিয়,তাহারা 'ছরা'নামে প্রসিম্ধ। জানের পুত্র স্থান্,তংপুত্র তার্ণু দ্,তংপুত্র হুলিয়ায়ুদ্। এই হুলিয়ায়ুদের পুত্র মানবুদ্বেধী মহাকুর সয়তান।

তফ নির্-ই-বৈজাবি নামক কোরাণের টীকার ও তবারিথ্ই-রৌজৎ উদ্ দফা নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, দয়তান
জিনের পুত্র হইলেও ঈশ্বর দয়া করিয়া জিব্রাইল, মিকাইল,
ইস্রাইল প্রভৃতি দেবদূতের ভার তাহাকে আজাজিল অর্থাৎ
পতিত দেবদূত উপাধি প্রদান করিয়াছিলেন। আদমের
সমক্ষে মাথা হেঁট না করায় ও ঈশ্বরের আজা লজ্মন করায়
সয়তান 'ইব্লিদ্' অর্থাৎ অন্তগ্রহ লাভে বঞ্চিত হইয়াছে,
সয়তানের চারি জন থলিফা বা সহকারী আছে। ১ম
আলিকার পুত্র মলিকা, ২য় জন্তুদের পুত্র হামুদ, ৩য় বল্লাবতের পুত্র মর্লুৎ, ও ৪র্থ বাদিফের পুত্র যুস্ক।

সম্বতানের পত্নীর নাম আবন। তাহার পুত্র ১টী যথা—
১ জলবায়স্থন, ২ বাসিন, ৩ আবান, ৪ হফ্ফান, ৫ মরা,
৬ লাকিস্, ৭ মস্বৃত, ৮ দাসিম, ১ দলহান।

১ জলবায়য়ন্—নিজ অম্চর সহ বাজারে থাকে, তথায়
যত কিছু মন্দ কার্যা, তাহা দারাই অম্প্রিত হয়। ২ বাসিন্
(ওয়াসিন্)—যত কিছু ছন্চিন্তা ও ছঃথ ইহা দারা পরিচালিত
হয়। ৩ আবান রাজগণের পার্বদ। ৪ হফ্ফান—মঞ্পামীদিগের উৎসাহদাতা। ৫ মরা—নৃত্যগীতের পরিচালক।
৬ লাকিস্—অমিপুজকদিগের অধিপতি। ৭ মস্বুত—বার্তাবহদিগের কর্তা, নিজ অম্চর দারা পরকুৎসা ও মানিকর
মিথ্যা সংবাদ প্রচার করিয়া থাকে। ৮ দাসিম্—গৃহপতি,
কাহারও মতে দন্তার-খান বা ভোজন-হানের অধিপতি;
কেহ বছ দূর হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়া ঈশরের নাম মুথে
না আনে অথবা ভোজনকালে 'বিসমিল্লা' উচ্চারণ করিতে
না পারে, দাসিমের কেবল তাহাই চেষ্টা। ১ দল্হান—নমাজ
বা ভোজনাগারে থাকে, সাধু কার্যো নানা বিল্ল ঘটাইবার
চেষ্টা করে।

উক্ত নয় জনেই মানবের ঘোর শক্ত। ইহারা মানবদিগকে ুপাপ কর্ম্মে লিপ্ত করিবার জন্ম সাধ্যমত চেষ্টা করিতেছে।

জিনদিগের অধিপতি মলিক গংসান, কাফপর্বতে তাঁহার বাস। এই শৈলের পশ্চিমে তাঁহার ও লক্ষ্ণ পরিজন অবস্থান করিতেছে। পশ্চিমাংশে তাঁহার জামাতা আবহুল রহমন ১ ৩০০০ অফুচর সহ রাজত্ব করিয়া থাকেন।

জিনদিগের অধিপতিগণের উপাধির পার্থকা আছে,
মুসলমান হইলে উপাধি 'রুস্' বেমন তার্ত্বস্, হুলিয়াত্বস্ ;
অগ্নিপুজক হইলে হুস্, বেমন সিহুস্, গ্লিছদী হইলে নাস্, বেমন
জজুনাস্ এবং হিন্দু হইলে 'তস্' বেমন নক্তস্। হিন্দু হইলেও
নক্তস্ শিস্ নামক প্যাগন্ধরের কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া মুসলমান
ধর্মা গ্রহণ করিয়াছে।

মুসলমান জিন বা ভৃতদিগের মধ্যে আবার কতকগুলি ইজাম্ আছে, তাহাদের নাম আবু-ফদ্দা, মস্থর, দরবাগ, কলিস্ ও আবুমালিক।

তফ্দীর-ই-কবীর নামক গ্রন্থে লিখিত আছে, জিন চারি প্রকার। ১ ফল্কিউ (নভঃস্থলবাসী), ২ কুনবিউ (উত্তর-কেন্দ্রবাসী), ৩ বন্ধিউ (মর্ত্তাবাসী) ও ৪ ফর্মীউ (স্বর্গবামী)।

আবার তফ্সীর ই-নিআবিউ নামক গ্রন্থে ১২ দল জিনের উল্লেখ আছে, এতমধ্যে ছয় দল কম (তুরুক সাম্রাজ্য), ফিরক (য়ুরোপ), য়ুনান (গ্রীস), ক্ষ, বাবেল ও সহবতান দেশে এবং বাকি ছয় দল মগ (কালমক্দিগের দেশ), মাগগ (শাকদীপ), নৌবা (নিউবিয়া), জন্ধুবর (জাঞ্জিবর) হিন্দ (হিন্দুস্থান) ও সিন্ধ (সিন্ধু) প্রদেশে বাস করে। এই সকল জিনদিগের আকৃতি ১এর ১০ ভাগ বায়বীয় ও ১এর ১০ ভাগ মাংসবিশিষ্ট।

মুসলমানেরাও ভূতশান্তির জন্ত অথবা ভূত ছাড়াইবার জন্ত নানাপ্রকার মন্ত্র, যন্ত্র, কবচ, মাছলী, পলিতা প্রভৃতি বাবহার করিয়া থাকেন। যন্ত্র ও চক্রাদি সাধারণতঃ নানারঙ্গে, গোমগ্রেও কয়লায় অন্ধিত হইয়া থাকে, ভূতাবিইকে তাহার মধ্যন্ত্রেল বসাইয়া মন্ত্রপাঠ করা হইয়া থাকে। সেই যন্ত্র বা চক্রের চারি পার্শ্বে ফল, ফুল, পাণ, স্পারি, তাড়িও নানাপ্রকার মন্ত্র রাথিতে হয়। কেহ বা সেই চক্রের সম্মুথে একটী মহিষ কাটিয়া তাহার চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়া সম্মুথে একটী মহিষ কাটিয়া তাহার চারিদিকে রক্ত ছিটাইয়া সম্মুথে মহিয়মুও রাথে ও তত্বপরে বাতিদান রাথিয়া অভিমন্ত্রিত পলিতা জ্বালিয়া দেয়। মহিষের স্থলে কেহ বা মুরলী উৎসর্গ করে, কেহ বা তৎপরিবর্ত্তে রোগীর হত্তে দিয়া হই একটী টাকাও সেই স্থানে রাথে। তৎপরে উচ্চৈঃস্বরে আরবী মন্ত্র পাঠ করেও নানাপ্রকার অঙ্গচালনা করিতে থাকে।

मश्री এই— "আজম্তো আলেকুম, ফথরু ফথরু, হিনিবারকা, হিনিবারকা আলমীন আল্মীন, সিক্কিকা সিক্কিকা, আকাইসন আকাইসন, বল্লিসন্ বল্লিসন্, তলিসন্ তলিসন্, স্বরদন স্বরদন, কহলন কহলন, মহলন্ মহলন্, স্থিবন্ স্থিবন্, সদিদন সদিদন্, নবিঅন্ নবিঅন্, বারহকে থাতিমাই স্থলেনান বিন্ দাউদ (আলী হিম্ মুস্ সলাম্) ওঝারক মিন্ জানার বিল মধারারকার বল্ মগরারবার বো মিন্ জানেবিল্, ই মলে বল ই-সর-রো।"

অবশেষে রোজা রোগীকে জিজ্ঞানা করে, তাহার কোন প্রকার অঙ্গমর্দ্দ বা নেশা হইয়াছে কি না, মাথায় ভার বোধ, অথবা মনে কোন প্রকার আতঙ্ক হইতেছে কি না? অথবা পশ্চাৎ হইতে কেহ যেন তাহার মাথা নাড়িতেছে এরপ বোধ হইতেছে কি না? রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তাঁহার ভূতাবেশ হই-য়াছে কি ন রোজা ঠিক করিয়া ফেলে। মানুষের শরীরে ভূতাবেশ করিবার জন্ম অথবা ভূত ঝাড়াইবার জন্ম আরব্য, পারস্থা ও হিন্দুখানী ভাষায় রচিত নানাপ্রকার মন্ত্র আছে। মুসলমান ওঝাদিগের নিকট সেই সকল মন্ত্র শুনিতে পাওয়া যায়।

কোন কোন সম্বতান মানব দেহ-আশ্রম করিলে ভূতা-বিষ্টকে তৃই চারি সপ্তাহ পর্যান্ত অচল করিয়া ফেলে, সে সমমে কোন কথাই বলে না, কাহারও সঙ্গে কথা কয় না। এই ভূতকে ধরিবার জন্ম ওঝা কোরাণ হইতে "ইয়ুমা আম্রাহু. ইজা আরাহশৈম অন্ ইউকুলা গছ কুন্-ফুই আয়কুণা ক স্থভান লজী বে এউদ্বেহিল্ মল্লকুতো কুল শৈন্ব ইল্লহে ভূজাউনা" এই সুরাটি থবার উচ্চারণ করিয়া থাকে।

কখন কখন মুসলমান ওঝারা ভূতাবিষ্টের কাণে 'ইআ স্মান্ত তত্মস্মাতা বিস্পন্মে বস্পন্মে কি সম্মে সমুকা ইআ স্মান্ত এই মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে ফুক্ দেয়

যখন ভূত ভাল করিয়া চাপিয়া বদে, তখন ভূতাবিষ্ট প্রচণ্ড ভাব ধারণ করে। কথন বড় পলিতা লইয়া আলো জালায়, আবার কখন সেই পলিতার জ্বন্ত অংশ মুথের ভিতর পুরিয়া নিবাইয়া ফেলে, কেহ বা মুরগীর ঘাড় কামড়াইয়া টাট্কা রক্ত পান করে। যথন আবলতাবল বকিতে থাকে, ওঝা প্রথমে সেই ভূতের নাম চিহ্ন, ধাম, বদ্ধ কি মুক্ত, কথন সে যাইতে চায়, আর ভূতাবিষ্টের দেহে কি করিতে ইচ্ছা করে, এই সমস্ত জিজ্ঞাসা করে। ভূত যদি যথাযথ উত্তর एम उ जानहे, छे बत ना मितन 'असा छेटेक्ठ: **य**दत मञ्ज পড़ित्ज থাকে ও মারিতে থাকে, তাহাতে ভূত অবশেষে সকল কথা প্রকাশ করিতে বাধ্য হয়। ভূতের পরিচয় পাইলে ওঝা পूनः পूनः जिज्ञामा करत, कि नहेम्रा প্রস্থান করিবে, অথবা কি চিহ্ন রাখিয়া যাইবে ৷ ভূতও প্রধানতঃ একসের वा आधरमत जाताती, थरे, मूफ्कि, निध, ভाত, मः वा মাংসের ঝোল, ডিম্ব, মহিষ, তাড়ী, শরাব, শির্ণি, নানা-প্রকার ফল ফুল, ময়দার প্রস্তুত বাতি বা নরনারী মৃত্তি. অথবা অপর কোন দ্রব্য চাহিয়া বসে। ওঝা ভাঙ্গা সরায়, কুলায় অথবা চুবড়ীতে ভূতের অভিপ্রেত দ্রব্য সাজাইয়া ভূতা-বিষ্টের মাথা হইতে পা পর্য্যন্ত সন্মুখে ও পশ্চাতে তিনবার ঘুরাইয়া রাথে। পরে দেই দকল দ্রব্য কোন বৃক্ষতলে বা নদীতীরে রক্ষা করে অথবা ভিক্ষুকদিগকে বিতরণ করিয়া দেয়।

ভূত ছাড়িবার অগ্রে ওঝা জিজ্ঞাসা করে যে, কোন স্থানে রোগীকে ফেলিয়া যাইবে ও কি লইয়া যাইবে। ভূত স্থান ও জব্য নির্দেশ করিয়া থাকে। কিন্তু ওঝার তাহাতে মনঃ-পূত না হইলে ভূতকে সম্বোধন করিয়া বলে, 'এথান হ'তে ছাড়িয়া যা, মুথে ছেঁড়া জুতা ও মাথায় শিল লইয়া য়া' ইত্যাদি ইত্যাদি।

এই সময় ভূতাবিষ্ট কথন বা প্রবলবেশ্বে ছুটিতে থাকে, তদ্পুটে উপস্থিত সকলে ভয়ে সরিয়া যায়। কথন বা ৪।৫ মণ পাথর ( যাহা ২।৩ ব্যক্তি সহজে তুলিতে পারে না ) অনায়াসে তুলিয়া লইয়া ছুটিয়া পলায়। ওঝা তাহার মস্তকের কেশগুচ্ছ ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে যায়, পড়িবার সময় ছাড়িয়া দেয়। পড়িবার

কালে ভূতাবিষ্ট প্রান্ধ সংজ্ঞাহীন হইয়া পড়ে। এ সময় ওঝা "সাএত উল্ কুর্দি" ইত্যাদি কোরাণোক্ত মন্ত্র পাঠ করে ও একটা লোহার চিম্টা বা কাঠের গোঁজ মাটিতে ঠুকিতে থাকে। যে মুহুর্ত্তে ভূতাবিষ্ট ভূতলশায়ী হয়, তৎক্ষণাৎ ওঝা তাহার ছই এক গাছি চুল ছিঁজিয়া লইয়া তাহা একটা বোতলে পুরিয়া ছিপি আঁটিয়া রাখে। সকলে মনে করে যে, এইয়প করিলেই বুঝি ভূত চিরদিন বলী থাকে। পরে সেই বোতলটী মৃত্তিকা মধ্যে প্রোথিত করে, অথবা পোড়াইয়া ফেলে। এরপ হইলে আর ভূত আসিতে পারে না।

ভূত ছাড়িয়া গেলে পর ভূতাবিষ্ট সংজ্ঞা লাভ করে। তথন রোগীর চোকে মুখে জল দিয়া ওঝা 'আত্মথ্ আতমথ্ তথ্যাথ তথাথ, তর্সিহিং কল্ কম্মনে কানহ জম্মাল-লাতিন্, সক্রিন্ ওটিক্ ওটাক' এই মন্ত্র তিনবার পাঠ করে ও পরে 'লাহোব্ল বো লাকুব্-বতা ইলা বিলা হিল্ আলি উল্ আজিম' এই মন্ত্রে জল পড়িয়া সেই জল পীড়িতকে পান করিতে দেয়।

তৎপরে তাহাকে বরে আনিয়া তাহার হাতে পায়ে জল দিয়া ধুইয়া দেওয়া হয় ও ওঝা ভয়-নিবারণের জন্ত কঠে বা বাহতে মন্ত্রযুক্ত তাবিচ বা কবচ বাঁধিয়া দেয়।

এইরূপ নানাপ্রকার প্রক্রিয়া প্রচলিত আছে; বাহুল্য ভয়ে সে সকল লিখিত হইল না\*।

মুসলমানেরা ভূতশাস্তির জন্ম যেরূপ চক্র বা ষন্ত্র আন্ধিত করিয়া থাকেন, নিম্নে তাহার এক একটা চিত্র প্রদর্শিত হইল:—

ভৌতিক চক্র।



\* তক্সীর্ই কবীর, জবাহির্ই খম্মা, সুরাই-বোখারি প্রভৃতি গ্রন্থে বিস্তৃত বিবরণ জন্তব্য।



অপর একটা চক্র।



[ভূতাবিষ্ট শব্দে চক্র দেখ।]

## পাশ্চাত্যমত।

পূর্বকালে গ্রীক ও রোমকগণ জগতের অপর স্থানের লোকের ন্যায় সকলেই জিন ও সম্নতান বিশ্বাস করি-তেন। জিন বা দেবগ্রহেরা লোকের মঙ্গলের চেষ্টা পায়, সম্মতান বা অপদেবগণ নিম্নতই মানবের অনিষ্ঠ করিয়া বেড়ায়, এরূপ সকলেরই বিশ্বাস ছিল।

স্থাহগণ মুসলমান-শাস্ত্রে 'জিন', গ্রীক, রোমক ও রিছণীদিগের নিকট 'এজেল্' বা দেবদূত বলিয়া গণ্য। রিছদীদিগের
'তালমুদ' নামক প্রধান ধর্মশাস্ত্রে লিখিত আছে যে, প্রত্যহই
এজেলের স্পষ্ট হইতেছে, তাহারা স্প্রেমাত্রই ভগবানের নাম
গান করিয়া লীলা শেষ করে। স্থাবার কোন কোন এজেল
জড়-জীব, ও বিরাট্ কায়, শত বর্ষ চলিয়া যতটা স্থান স্পতিক্রম করা যায়, এক একটা এজেলের স্থাকার তত বড়।
কেহ বা অগ্নি, কেহ জল, কেহ বা বায় হইতে উৎপন্ন
হইয়াছে। বেরেসিথ রক্ষানামক য়িছদীগ্রন্থে লিখিত আছে
যে, ভগবান্ স্পষ্টির প্রথম দিনেই এজেলের স্পষ্টি করেন,
মতাস্তরে ৫ম দিনে ইহারা স্প্র্ট হইয়াছে; মানব-স্প্রেকার্য্যে

করিয়াছিল। বাইবেলে নিথিত আছে, ভগবানের বদন-নিঃস্ত প্রতিশব্দে এক একটা এঞ্জেল আবিভূতি হইয়াছিল। (Psalm XXXIII, 6.)

রাবিবদিগের গ্রন্থে ৭০টা এঞ্জেলের উল্লেখ আছে। বাবেল-নিশ্বাণকালে এই ৭০ জন ৭০টা জাতির অধিদেবতারূপে গণ্য হইয়াছিল। এই ৭০টার মধ্যে কতকগুলি জ্যোতিমান দেবপুত, আবার কতকগুলি গাঢ় অন্ধকারের পিশাচ। জগতের সমস্ত পদার্থ, এমন কি তৃণ-গুলোর পর্যান্ত এক একটা এঞ্জেল 'মাসাল' অর্থাৎ অধিদেবরূপে বা ক্ষেত্রপালরূপে অধিষ্ঠিত রহিরাছে। এই সকল অধিদেবগণের মধ্যে ভগবান इंखाइन कर्म अथान कतियाहितन। व हाए। आक्र जीन-এল, মেতাত্তোণ ও সৌদালকোন নামা তিন জন এঞ্জেলের नाम পाउम याम। इंशाब इंखाइंग-धन्मी मिरमत खरखन नहेबा माना श्रञ्ज कतिक। हेहारमत मस्या स्मजारकागहे এঞ্জেলদিগের অধিপতি বলিয়া বর্ণিত। হিব্রুজাতি বাবেলে वन्ती हरेवात शृद्ध अदक्षरनत्र विषय किहूरे अवगठ हिर्तन ना । जाँशाका अहे वाविलन इटेर्ड अस्त्रलात नाम अनिया ছिলেন। রাফাএল, মিকাএল, জব্রিএল ও উরিএল এই কয়জন এঞ্জেলের নাম তাঁহাদের গ্রন্থে পাওয়া যায়। বাই-বেলের নববিধানে কেবল মিকাএল ও জব্রিএলের কথা বিবৃত হইয়াছে।

যুরোপীয়েরা এখন 'এঞ্জেল' বলিলে ঈশ্বর-দৃত মনে করেন, কিন্তু প্রাচীন গ্রীক ও রোমকেরা এরূপ মনে করিতেন না; গ্রীক্পণ ভাষাদিগকে ভূত বা দানৰ এবং রোমকেরা জিন বা অপদেবতা বলিয়া মনে কারতেন।

বাহবেশে নিথিত আছে,—এঞ্জেলগণ সকলেহ প্রথম অবস্থায় নিপাপ ও পবিএচেতা ছিলেন। তথন তাঁহার। ভগবানের নিকট স্বর্গধানে বাস করিতেন। কন্ত তাঁহানের মধ্যে কেহ কেহ লোভের বশবতী হইয়া পাপভাগী হইলেন। পাপের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা স্বধাম-চ্যুত অর্থাৎ স্বর্গ হইতে পরিত্রেই ইইলেন। তাঁহানের বিশুদ্ধ স্থভাব চিরকালের জ্বত্ত চলিয়া গেল, ভয়ানক ভাব ধারণ করিল, জ্বপনেয় পাপরাশি মধ্যে তাহারা বাস করিতে লাগিল। তাহারা পাপকে পুণ্যু ও পুণ্যকে পাপ বলিয়া মনে করিতে লাগিল। হিংলা, ছেম, জ্বিখাংসা, পাপেচছা ও হ্রন্সনীয় জ্বোধা নিয়তই তাহাদের স্থল্যরাজ্যে আধিপত্য বিস্তান্ধ করিয়া থাকে। এই জ্বাই বাইবেলে তাহারা "evil angel" বা "unclean spirit" বলিয়া গণ্য। তাহাদের অধিপত্তিই সরতান। মানবদেহের উপর তাহারা শক্তি বিস্তান করিয়া থাকে। যথন তাহারা

কাহারও উপর শক্তি বিস্তার করে, তথনই সেই ব্যক্তিকে ভূতাবিষ্ঠ বলা হয়। বাইবেলে লিখিত আছে, 'সম্বতান' বা ভূতের কার্য্য ধ্বংস করিবার জন্ম যীশু আবিভূতি হইয়াছিলেন।

মিহুদীদিগের ধর্মগ্রন্থ তালমুদে বর্ণিত হইয়াছে—'এই ভূতদিগের উৎপাতেই কোন মানব তিষ্ঠিতে পারে না। মানবের সংখ্যা হইতে তাহারা সংখ্যায় অনেক বেশী। বেমন কোন বাগানের চারিদিকে খন খন বেড়া দেওয়া থাকে, ইহারাও সেইরূপ আমাদের চারিদিকে খাড়া রহিয়াছে। যদি কেহ ভূতের উপস্থিতি জানিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে কতক-গুলি পরিস্কৃত ভত্ম চালুনী দারা ছাকিয়া আপনার বিছানার চারিপাশে ছড়াইয়া রাথ, প্রভাতে কুকুটের পদবং চিহ্ন দেখিয়া ভূতের উপস্থিতি ব্ঝিতে পারিকে। যদি কেহ চর্ম চক্ষে ভূত দেখিতে ইচ্ছা কর, তাহা হইলে যে কৃষ্ণবিড়াল তাহার মাতার গর্ভে প্রথম জনিয়াছে, সেই বিড়ালের জ্বায়্ লইয়া ভাছা অয়িতে দাহ করিবে, পরে তাহা উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া তাহার অয়মাত্রা নেত্রন্বয়ে লাগাইয়া দাও, তথন অনায়ানে ভূত দেখিতে পাইবে।

ভূত ঝাড়ান। সম্প্রাধন সম্প্রাধন

পূর্বকালে মুরোপীয় সকল জাতিই ভূতাবেশ বিখাস করিত ও উপযুক্ত লোক দারা ভূত ঝাড়াইত। েরোমক ও গ্রীক সমাজ-ভুক্ত খুষ্টীয় যাজকদিগের মধ্যে ঝাড়ান-প্রথা এখনও প্রচলিত রহিয়াছে। পূর্ব্বকালে কোন দেবোপাসককে খুষ্টীয়-ধর্ম্মে দীক্ষিত করিবার সময় বিসপ তাহাকে ঝাডাইয়া লইতেন। ঝাড়াইবার সময় দীক্ষাগ্রহণকারী বলিত যে, আমি এই সঙ্গে দেবদূত, ভূত ও সয়তান প্রভৃতি সকলকে পরিত্যাগ করি-লাম। বাইবেল হইতে জানা যায় যে, যীত্তপৃষ্ঠ ভূত ঝাড়াইতে পারিতেন। এমন কি খুষ্টানগণের বিশ্বাস ছিল যে, যীভখুষ্টের নাম করিলে ভূত সকল দূরে পলাইয়া যায়। খুষ্টান-যাজক কর্তৃক ভূত ঝাড়াইবার প্রথা খুষ্টীয় দিতীয় শতাব্দে প্রথম প্রবর্ত্তিত रहेरल ७ थुः १ अ गे गे राज्य रे मर्सल था हिल रहे साहिल। या जा है-বার পূর্বেও পরে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত। যথা—উপবাস, স্তোত্রপাঠ, জান্তু পাতিয়া প্রণাম, শিরে হস্তদান, পাত্কা ও বস্ত্রমোচন, পশ্চিমমুখীকরণ, সয়তান ও তাহার কার্য্যবর্জন, ত্রিতয়ের (Trinity) নাম করিয়া দীক্ষিতের মন্তকে ২।০ বার ফুংকার বা নিশ্বাস প্রদান। খুষ্টজন্মের প্রথম হইতে তৃতীয় শতাব্দ পর্যান্ত কেবল প্রধান যাজক ও পুরোহিতেরাই, ঝাড়াইতেন। খৃষ্টীয় ৩য় শতান্দীর পরে এই কার্য্য নির্দিষ্ট কর্মচারিগণের উপর বিত্তপ্ত হইয়াছিল। রোমক-খুষ্টান-সমা-জের আরুষ্ঠানিক পদ্ধতি মধ্যে (Rituale Romanum) প্রায়

ত্রিশ পৃষ্ঠা ভূত ঝাড়াইবার ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়। উন্মন্ততা হইতে ভূতাবেশের লক্ষণ কতই প্রভেদ, এ সম্বন্ধে উক্ত পদ্ধতি প্রস্থে এইন্নপ বিবৃত হইন্নাছে,—

শাহাদিগকে ভূতে পান্ন, তাহারা অজ্ঞাত ও অস্পষ্ট ভাষা অনর্গল প্রয়োগ করিতে থাকে, কিংবা যাহা তাহারা বকে, দমস্তই বৃকিতে পারে। যে ছরবগাহ গুছাবিষর অপরে জানে না, তাহারা দে রহস্তও প্রকাশ করিতে পারে; তাহাদের ক্ষমতার অতীত শক্তি ও ব্যোর্দ্ধির পরিচয় দিতে সমর্থ। যথন অধিকাংশ উক্ত চিহ্ন প্রকাশ পাইবে, অথন ভূতাবেশের লক্ষণ বৃকিতে হইবে।' এদেশে ঘেমন ওঝা, তিব্বতাদি স্থানের বৌদ্ধগণের সিদ্ধ ও মুসলমানদিগের মধ্যে 'সিয়ানা' আখ্যাত ব্যক্তি বিশেষ যেমন ভূত ঝাড়াইয়া থাকে, রোমক-সমাজভূক্ত খুষ্টানদিগের মধ্যে Exorcist বা ঝাড়ানিয়াগণ সেইরূপ ঝাড়াইয়া থাকেন।

ঝাড়ানিয়া লক্ষণ দেখিয়া যদি বুঝিতে পারেন যে, ভূতাবেশ इरेबाह्म, जारा रहेल जिनि अथरम এक में जून नरेबा जुजा-বিষ্টের হস্তে বা সে দেখিতে গায়, এমন স্থানে রাখিয়া দেন। নিকটে যদি কোন খুষ্টান সাধুর দেহীবশেষ ৰা প্রসাদিত দ্রব্য পাওয়া যায়, তাহা লইয়া পীড়িতের বক্ষে ও মন্তকে মাথাইয়া দেওয়া হয়। যদি সে বেশী বকিতে থাকে, তাহা হইলে ঝাডা-নিয়া তাহাকে নীরব হইতে ও কেবল তাঁহার প্রশ্নেরই উত্তর দিতে আদেশ করেন। প্রথমে ভূতের সংখ্যা, নাম ধাম, তাহা-দের আগমন কাল,আগমন কারণ ইত্যাদি বহুতর প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করা হয়। যদি সে বলে, আমি অমুক দাধু বা দেবদৃত আসিয়াছি। ঝাড়ানিয়া সে কথায় কথন বিশ্বাস করি-বেন না। ঝাডাইবার সময় পীড়িতকে গীর্জ্জার ভিতর এক কোণে লইয়া যাওয়া হয়। ঝাড়ানিয়া কুশ লইয়া পীড়িতকে দেখান ও তাহাকে জামুণাতিয়া বসিতে বাধ্য করেন, তৎপরে তাহার মাথায় পবিত্র বারি ছিটাইয়া দেন। অনস্তর তিনি প্রার্থনামন্ত্র, স্তোত্রগান ও স্তব পাঠ করিতে থাকেন। পরে ভূতের নাম জিজ্ঞাসা করা হয়। ইহার পর ভূতছাড়ান মন্ত্র পঠিত হইয়া থাকে। তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ—

"I exorcise thee, unclean spirit, in the name of Jesus Christ, tremble, O Satan thou enemy of the faith, thou foe of mankind, who has brought death into the world; who hast deprived men of life, and hast rebelled against Justice; thou seducer of mankind, thou root of all evil, thou source of avarice, discord and envy."

যদি এই সকল কথাতেও ভূত ছাড়িতে না চায়, এরপস্থলে ঝাড়ানিয়া অতি কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যে কথায় ভূতগণ কাঁপিবে, এরূপ শব্দ সকল উচ্চৈঃস্বরে উচ্চারণ করিয়া থাকেন, ও কুশাঘাত করিতে থাকেন। এইরূপে কথন কথন ঝাড়ানিয়া ৩।৪ ঘণ্টা ভূতের সঙ্গে তর্ক বিতর্ক করেন ও চীৎকার করিতে থাকেন। অবশেষে ভত ছাড়িয়া যায়।

হিল্দিগের ওঝারা যেমন জলপড়া, ভূত-গ্রবেশ-নিবারণার্থ গৃহবন্ধন, দেহবন্ধনাদি করিয়া থাকেন, রোমক-সমাজের ঝাড়া-নিয়াকেও সেইরূপ বন্ধনাদি করিতে দেখা যায়। তাঁহারা ঝাড়াই-বার সময় অনেক স্থলেই পেটার নম্ভার (Pater Noster), আবে মরিয়া (Ave Maria) প্রভৃতি নাম করিয়া থাকেন।

গ্রীকসমাজস্থ-খুষ্টানেরা ভিন্ন প্রকারে ভূত ঝাড়াইয়া থাকেন। কাহারও ভূতাবেশ হইলে তাহাকে শুঝল দারা খুঁটিতে বাঁধিমা রাথে। গীর্জার পোষাকে সাজিয়া কয়েকজন যাজক তাহার নিকট উপস্থিত হন ও প্রায় ছয় ঘণ্টা বাই-বেলের চারি অংশের (Gospels) কোন কোন অংশ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠ করিবার পূর্বে ২৪ ঘন্টা উপবাসী থাকিতে হয়। দ্বিতীয় দিনেও উপবাদী থাকিয়া পূর্ব্ববৎ পাঠ করিতে থাকেন। তৃতীয় দিনে পাঠকার্য্য সমাপ্ত হয়। পাঠকালে ভূতাবিষ্ট ভগবানের নিন্দা, মানবজাতির উপর আক্রোণ, অভিসম্পাত, নানা প্রতিজ্ঞা, বিকটরব ও গালা-গালি করিতে থাকে, কিন্তু যাজকেরা তাহাতে কর্ণপাতও করেন না। তাঁহারা এক মনেই উক্ত ধর্মগ্রন্থ পাঠ করিতে থাকেন। পাঠকার্য্য অতি সাবধানে, স্থানিয়মে ও বিশুদ্ধভাবে সম্পন হয়। এক জনের পাঠ যেমন শেষ হয়, দঙ্গে দঙ্গে অপর ব্যক্তি আরম্ভ করেন: একটা বর্ণ ও মাত্রাও পরিত্যক্ত হইতে পারে না। এ সমন্ত যাজকের পাঠ শেষ হইল আর একজন শুদ্ধাচারী গুণী যাজক আসিয়া বাসিল (St Basil) নামক এক সিদ্ধের ঝাডান মন্ত্র পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহার মন্ত্রপাঠ শুনিয়া ভূত স্তম্ভিত হইয়া পড়ে। তথন সেই গুণী অতি কঠোরভাবে সেই ভূতকে গালি দিতে থাকেন। সেই উত্তেজনায় ভূত ছাড়িয়া যাইতে বাধ্য হয়। ছাড়িবার সময় ভূত বহু কষ্ট দেখায় ও ছাড়িয়া গেলে ভূতাবিষ্ট মৃতবৎ সংজ্ঞাহীন হইয়া ভূপতিত হইয়া থাকে।

এখনও রোমক ও গ্রীকসমাজে ঝাড়ানিয়া বা ওঝা দৃষ্ট হয়।
এমন কি, ভজ্জভা রোমক ধর্মাচার্য্যগণের নিকট নির্দিষ্ট সময়ে
নির্দিষ্ট বিধি অনুসারে ব্যক্তিবিশেষ দীক্ষিত হইয়া থাকেন
এবং স্ব স্বধ্যসমাজের একজন কর্মাচারী বলিয়া গণ্য হন।
উপসংহার।

উপরে সভ্য-সমাজের বিশ্বাস ও অনুষ্ঠান লিপিবন্ধ হইল। কিন্তু সভ্যসমাজ অপেকা বন্ধ ও অসভ্যদিগের মধ্যেই ভূতের ভন্ন কিছু বেশী। ভূতের ভন্ন হইতে নিস্তার পাইবার জন্ম তাহারা নানা ব্যাপার করিয়া থাকে। এদেশে ভূতচভূদ্দশীর দিন ভূতভন্ননিবারণ ও ভূত তাড়াইবার জন্ম অপামার্গশাখাঘূর্ণন চতুদ্দশ শাক ভক্ষণ, অমি প্রজ্ঞলিত করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ বা অম্বিম্পর্শ প্রভৃতি যেরূপ শান্ত্রীয় ব্যবহার দৃষ্ট হয়, দক্ষিণগিনির অসভ্য লোকেরাও সেইরূপ একদিন এক এক গ্রামের সমস্ত লোকে একত্র হইয়া সন্ধ্যাকালে আগুন জ্বালাইয়া মহাকোলা-হল করিয়া ভূত তাড়াইয়া থাকে।

[কোল, ভাল প্রভৃতি শব্দে অসভ্যজাতির বিশ্বাসাদি দ্বন্থব্য ]
ভৌতী (স্ত্রী) ভ্তানাং ভ্তবোনীনামিয়মিতি ভূত-অণ্, ঙীপ্,
তখ্যং ভূতানামধিকারিস্বিনিয়মানস্বার্থাসং। রাত্রি। (হেম)
ভৌত্য (পুং) ভূতেরপত্যং পুমান্, ভূতি-অপত্যার্থে যুঞ্।
ভূতিমুনিপুত্র, চতুর্দশ মন্থ।

ভূতিমুনির ঔরসে ভোতা নামে মন্থ পুত্ররপে উৎপন্ন হন। এই মন্বস্তরে চাক্ষ্ব, কনিষ্ঠ, পবিত্র, আজির ও ধারাব্রক এই পঞ্চ দেবগণ আবিভূত হইবেন, শুচি এই মন্বস্তরে ইক্সন্থ পদ পাইবেন, তিনি অস্তান্ত ইক্সের স্তান্ধ সমুদ্য শুণে অলহ্ত ছিলেন। অগ্নীপ্র, অগ্নিবাহ্ন, শুচি, মুক্ত, মাধবশক্র ও অজিত এই সাতজন সপ্তর্ধি, গুরু, গভার, ত্রপ্ন, ত্রত্ব, অন্থাহ, শ্রীমানী, প্রবীর, বিষ্ণু, সংক্রন্দন, তেজস্বা ও স্ক্বল, ইহারা তাহার পুত্র। (মার্কণ্ডেরপুত ১০০ অ০) [মন্ত্রদেশ]

তে ম (পুং) ভূমেরপত্যং ভূমি-শিবাদিশ্বাৎ অণ্। ১ মঙ্গল-গ্রহ। (বৃহৎস॰ ৫।৬০) ২ নরকরাজ। তভেদমিত্যণ্। ( ্রি ) ৩ ভূমিভব।

"ভৌমেন প্রাবিশিদ্ ভূমিং পর্কতেনাত্রদ্ গিরিঃ।
অন্তর্ধানেন চাস্ত্রেণ পুনরন্তর্হিতোহত্রং॥" (ভারত ১।১৩৬।২০)
৪ অম্বর। ৫ রক্তপুনর্ণবা। (রাজনি•) ৬ আসু নভেদ।
ুভৌমং বীরাসনং চৈব বোগসাধনকারণম্'। (বৃহনারদীয়পু•)

ভৌমিক (পুং) ১ভূমাধিকারী। ২রাবণার্জুনীয় কাব্যপ্রণেতা।
ক্রেমেন্দ্রকত স্কুর্তুতিলকে ইঁহার উল্লেথ পাওয়া যায়।

ভৌমচার (ত্রি) জ্যোতিষোক্ত মঙ্গলগ্রহের সঞ্চারবিশেষ।
মানবপ্রকৃতিতে যে সমস্ত পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহ। মঙ্গলের
প্রকোপ জন্মই হইয়া থাকে।

"মেষে তু ভৌমো রভদং প্রচণ্ডং শূরং নরং সাহসকর্মশীলম্। তেজস্বিনং সাত্তিকম প্রধৃষ্যং হুমর্ষণং দানপরং প্রস্তুতে॥"

(মীনরাজজাতক)

ভৌম জল ( ক্লী ) ভূমি-অণ্, ভৌমং জলং। ভূমিসম্বন্ধি সলিল।
"ভৌমনস্থো নিগদিতং প্রথমং ত্রিবিধং বুবৈঃ।
জাদলং পরমান্পং ততঃ সাধারণং ক্রমাং॥" (ভাবপ্রকা॰)

ভৌমজল তিন প্রকার—জাঙ্গল, আন্প ও সাধারণ।

যে দেশ অন্নজল ও অন্নবৃক্ষ-সমন্বিত এবং ব্রক্তপিত্তের
প্রকোপজনক, তাহাকে জাঙ্গলদেশ এবং সেথানকার জলকে
জাঙ্গল-জল বলা যায়। যে দেশ জলবছল ও বছরক্ষযুক্ত
এবং যে স্থলে প্রায়ই বাতশ্লেম্ম রোগ উৎপন্ন হয়, তাহাকে
আন্প দেশ ও সেথানকার জলকে আন্প-জল এবং যেখানে
আন্প ও জাঙ্গল এই উত্র দেশের লক্ষণই লক্ষিত হয়,
তাহা সাধারণদেশ এবং তথাকার জল সাধারণ জল পদবাচ্য।

জাঙ্গলজল—রক্ষ, লবণরস, লঘু, পিতত্ম, জগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক, হিতকর এবং বহু বিকারের উৎপাদক। আনুপজল অভিযানী, মধুররস, স্নিগ্ধ, গাঢ়, গুরু, অগ্নিবর্দ্ধক, কফকারক, হদরগ্রাহী, এবং বহুবিকারজনক। সাধারণ জল—
মধুররস, অগ্নিপ্রদীপক, শীতল, লঘু, ভৃপ্তিকারক, কচিকর,
এবং পিপাসা, দাহ ও ত্রিদোষনাশক। (ভাবপ্রত)

ভৌমনে বলিপি (পুং) নিপিবিশেষ। (লালতবিস্তর)
ভৌমন (পুং) আদিসর্গে ভবতীতি ভূ কর্ত্তরি মন্, ভূমা
ব্রহ্মা, তত্যাপত্যং অণ্, মনস্তহ্মাৎ ন টেলেপিঃ। বিশ্বকর্মা।
"সমর্জ্জ যং স্কৃতপ্সা ভৌমনো ভূবনপ্রভূঃ।

প্রজাপতিরনির্দেখাং যস্ত রূপং রবেরিব ॥" (ভারত ১।২২৬)২) ভৌমপাল, গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীয় জনৈক রাজা। ভৌমব্রত, (ক্লী) ব্রতবিশেষ।

ভৌমরত্ন ( ক্লী:) ভূমো জাতং, ভূমি-অণ্, তাদৃশং রত্নং। প্রবাল। (রাজনি৽)

ভৌমিক (ত্রি) ভূমিমধিকরোতি বং ভূমি-ঠন্। ১ ভূম্য-ধিকারী। ভূঁরা। [বার ভূঁরা দেখ।] ২ ভূমিস্থিত। "স্পুশস্তি বিন্দবং পাদৌ য আচাময়তঃ পরান্।

ভৌমিকৈন্তে সমাজেয়া ন তৈরপ্রয়তো ভবেৎ ॥" (মনু ৫।১৪২)
৩ ভূমিদযন্ধীয়।

ভৌমী (স্ত্রী) ভূম্যাং জাতা ভূমি-অণ্, স্ত্রীত্বাৎ গ্রীষ্ । সীতা। ভৌমেন্দ্রপাল,গোয়ালিয়ারের কচ্ছবাহবংশীর জনৈক নরপতি। ভৌর (পুং) ভূরির গোত্রাপ তা।

ভৌরিক (পুং) ভ্রিস্থবর্ণমধিকা রোতীতি ঠক্। কনকাধ্যক্ষ। ভৌরিকি (পুংস্ত্রী) ভূরিকশু ঋষেরপত্যমিঞ্। ভূরিক ঋষির গোত্রাপত্য।

ভৌরিক্যাদি (পুং) পাণিত্যক্ত শব্দগণ, যথা—ভৌরিকি, ভৌলিকি, টোপয়ত, চৈটয়ত, কাণেয়, বাণিজক, বালিকাজ্য, সৈকয়ত, বৈকয়ত। (পাণিনি)

ভৌলিকি (পুংস্ত্রী) ভৌরিকি বাহুলকাৎ রশুল। ভৌরিকি
শব্দার্থ।

ভৌলিক্ষ (পুং স্ত্রী) ভূলিঙ্গশু থগভেদখ্যাপত্যং অণ্। ভূলিঙ্গ-থগাপত্য। দ্বিয়াং ঙীষ্। ২ রাজপুতানার আরাবলি পর্বত ও মক্তুমি-মধ্যবর্ত্তী স্থানভেদ।

ভৌবন (ত্রি) ভুবন সম্বন্ধীয়।

ভৌবনায়ন (পুং) ভুবনের গোতাপভা।

ভৌবাদিক (পুং) ভা্দো গতে পঠিতঃ ঠক্। ভা্দিগণে পঠিত ধাতু।

ভৌবায়ন (ত্রি) ভূবনামক অগ্নির অপত্য। "অরং পুরে। ভূবঃ, তম্ম প্রাণো ভৌবায়নঃ" ( শুক্লবজু• ১৩৫৪) 'ভৌবায়নঃ ভূবন্ম অগ্নেপত্যং ভূব-নড়াদিখাৎ ফক্।' (বেদদীপ)

ভ্যস, ভয়। ভাদি আত্মনে অক দেই। লই ভাদতে। লোট ভাসতাং। লুঙ্ অভাসিষ্ট।

ভ্যমতে, ( অব্য॰ ) উত্তর দিক্। ( নিঘণ্টু )

ভাগ, ভাগ, দীপ্তি। ভাগি আত্মনে অক দেই।

লট্ ভাগতে। লিট্ ভেলে, বভাগে। ঋদিৎ লুঙ্ পরকৈপদী অবভাগে। (হুর্গাদাস)

ভুমশ, দীপ্তি। দিবাদি আত্মন অক সেট্। লট্ ভ্ৰাগ্তে। (হৰ্গাদাস)

ভ্রাস, দীপ্তি। ভাদি • পক্ষে দিবাদি • আত্মনে • অক • সেট্। লট্ভাসতে। দিবাদিপক্ষে ভাষতে। (হুর্গাদাস)

ভেংশ ( ভন্শ ), > অধঃপতন। ২ৠলন। ০ পলায়ন।

 দিবাদি৽ পক্ষে ভাদি৽ পর্মে অক৽ সেট্। লট্ ভ্রখতি।

 লিট্ বভংশ, বভংশতুঃ। লুট্ ভ্রশিতা। লুট্ ভংশিয়তি।

 লুঙ্ অভ্রশং, অভ্রশতাং। সন্ বিভ্রংশিষতি। যঙ্ বাভ্রখতে।

 যঙ্ লুক্ বাভ্রংষ্টি। গিচ্ ভ্রংশয়তি। লুঙ্ অবভ্রংশং। ভ্রাদি
পক্ষে আত্মনেপদী। লট্ ভ্রংশতে।

জ্ৰংশ (পুং) ভ্ৰ্শ-ভাবে ধঞ্। ১ অধঃপতন।
"উদ্বেজনাদধৰ্মান্ত তত্মাদ্ ভংশো মহীপতেঃ।"(কামলক ০ ১।৩৯)
২ নাশ।

জংশকলা (অব্য৽) হিংসা। (গণরত্বটীকা)

জ্ংশথু (পুং) জংশ-অথুচ্। জংশ, অধংগতন।

ভ্ৰংশন ( ত্ৰি ) অধঃপতন।

ভ্রংশিন্ ( জি ) জংশ-ইনি। জংশর্জ, নাশবিশিষ্ট। প্রান্নই উপপদপূর্বক জংশ ধাতুর উত্তর ইন্ হইয়া থাকে। যথা— "দকৈরিদ্ধাবলীট্ডে শ্রমবিরতমুথভাংশিভিঃ কার্ণবন্ধা" (শকুন্তলা)

ভকুংশ (পুং) ভ্রুবা কুংসো ভাষণং ষস্ত, পুষোদরাদিত্বাৎ সাধুঃ। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকপুরুষ। (অমরটীকা ভরত)

ভকুংস (পুং) ভ্রুবা কুংসো ভাষণং শোভা যস্থ বাসঃ, "ভ্রুকুং-সাদীনামকারো ভবতাতি বক্তব্যং" ইতি বান্তিকোক্ত্যা উকার- স্থাত্বং। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তকপুরুষ। পর্য্যায়—ক্রকুংস, ক্রকুংস, ভূকুংস, ক্রকুংশ।

ভকুটি (স্ত্রী) ভ্রবোঃ কুটিঃ কোটিলাং "ভ্রকুংসাদীনামকারে।
ভবতীতি বক্তবাং" ইতি বান্তিকোক্ত্যা উকারস্থাস্থ। ক্রোধাদিদ্বারা ভ্রের কোটিলা, ভ্রভঙ্গ। ইহার রূপাস্তর—ভ্রুক্টি,
ভরুটি, ভরুটি, ভরুটী, ভ্রুটী। (অমর ও ভরত)
ভ্রেন, শক। ভ্রাদি• পরক্ষৈ• সক• সেট্। লট্ ভ্রণতি।
লুঙ্ অভ্নীৎ, অভ্নাণিৎ।

ভ্ৰত্য (পুং) জবো ভঙ্গং, জকুংশাদিবং উকারস্থান্থং। জভঙ্গ।
ভ্ৰম্, ১ চলন। ২ অনবস্থান। ৩ ভ্ৰমণ। ভ্ৰাদিও পক্ষে
দিবাদিও পরক্ষৈণ অকং সেট্। লট্ ভ্ৰমতি, ভ্ৰম্যতি, ভ্ৰাম্যতি।
লিট্ বভ্ৰাম, বভ্ৰমতুং, ভ্ৰেমতুং। লুট্ ভ্ৰমিতা। লুট্
ভ্ৰমিয়তি। লুঙ্ অভ্ৰমীৎ, অভ্ৰমিষ্ঠাং, অভ্ৰমিষুং। দিবাদিপক্ষে লুঙ্ অভ্ৰমৎ, অভ্ৰমতাং অভ্ৰমন্। সন্ বিভ্ৰমিষতে। যঙ্
বন্ধম্যতে। যঙ্লুক্ বন্ধন্তি। লিচ্ ভ্ৰম্যতি। লুঙ্ অবিভ্ৰমৎ।
ভ্ৰম্ (পুং) ভ্ৰম-অনবস্থানে ইতি ভ্ৰম-ভাবে যুক্তা। ১ মিগান্

ভ্রম (পুং) ভ্রমু-অনবস্থানে ইতি ভ্রম-ভাবে যঞ্। > মিথ্যা-জ্ঞান। পর্য্যায়—ভ্রান্তি, মিথ্যামতি। (অমর)

ভারমতে অপ্রমার নাম ত্রম। এক প্রকার বস্তুতে অন্ত প্রকার জ্ঞান হওয়ার নামই ত্রম। যাহার যে গুণ ও দোষ নাই, তাহাকে সেই সেই গুণ বা দোষশালী বলিয়া জানাকে অযথার্থ জ্ঞান বা ত্রম কহে। যেমন পণ্ডিতকে মূর্থ বলিয়া এবং রজ্জুকে সর্প বলিয়া জানা।

দর্শনশাস্ত্রসমূহে ভ্রমের উৎপত্তি ও নির্ভির কারণ এবং অবাস্তরপ্রভেদও নির্নিত আছে। সাংখ্য ও বেদান্ত বলেন, ভ্রম-জ্ঞান নিজে মিথাা, কিন্তু তাহার ফল সত্যা, যথা,—রজ্জ্মর্প দেখিলে ভয় ও কম্প হইই জয়ে। পিপাদার্ভ ব্যক্তি মৃগত্ঞিকার প্রতারিত হইয়া পানীয় আহরণে ধাবিত হইয়া থাকে। যদিও ভ্রমমাত্রেই অসদ্ধন্ত-অবগাহী, তথাপি তাহার কোন না কোন ফল আছে, অর্থাৎ তাহা দারা জীবের প্রবৃত্তি-নির্ভি জনিয়া থাকে। অনুসন্ধানে দেখা যায়, ভ্রমের ভিয় ভিয় প্রভাবে ও ফলভেদ আছে, তাহা দেখিয়া শাস্ত্রকারেরা ভ্রমজ্ঞানের শ্রেণীভেদ কল্পনা করিয়া থাকেন। প্রথমতঃ সোপাধিক ও নির্পাধিক ভাহার্য্য এই চারি ভেদ বা চারি শ্রেণী কল্পিত হইয়াছে।

সোপাধিক-ভ্রম।—যদি ছই বা ততোধিক বস্তু পরস্পার সন্নিহিত থাকে, আর সেই সন্নিধানবশতঃ এক বস্তুর গুণ বা কোন প্রকার ধর্ম অন্ত বস্তুতে মিথ্যা বা সত্যভাবে সংক্রান্ত হয়, তাহা হইলে যাহার গুণ অন্তুত্র সংক্রান্ত হইনাছে, তাহাকে উপাধি, আর যাহাতে সংক্রান্ত হইতেছে, তাহাকে উপহিত সংজ্ঞা দেওয়া যায়। যে স্থলে উক্ত প্রকার উপাধির সংসর্গে এক প্রকার স্বভাবাপন্ন বস্তু অন্ত প্রকারে পরিদৃষ্ট হয়, সে স্থলে সোপাধিক ভ্রম জানিতে হইবে। যথা,—

ক্ষটিক স্বভাবস্বচ্ছ এবং শুল্রবর্ণ, কিন্তু কথন কোন রঞ্জক পদার্থের সনিধানবশে পীত বা লোহিত আকারে পরিদৃষ্ট বা প্রতীত হয়। এই "ক্ষটিক রক্তবর্ণ"-প্রতীতি সোপাধিক লম বলিয়া গণ্য। তত্রস্থ উপাধি (রঞ্জকবস্তু) তৎকালে প্রত্যক্ষ গোচর হউক বা না হউক, 'রক্তবর্ণ ক্ষটিক' এই জ্ঞান লম ও সোপাধিক শ্রেণীভুক্ত।

নিরুপাধিক-ভ্রম।—বে স্থলে দেখিবে, কোন প্রকার উপাধির সনিধান নাই, অথচ অন্তথা জ্ঞান, অর্থাৎ বস্তর স্বরূপ এক প্রকার, কিন্তু জ্ঞান অন্ত প্রকার সে স্থলে নিরুপাধিক ভ্রম। যেমন নীল আকাশ, বস্তুতঃ আকাশের কোন বর্ণ নাই, অথচ নিরভ্র অবস্থাতেও আকাশ প্রগাঢ় নীল বলিয়া বোধ হয়। আকাশে নীলিমভ্রম নিরুপাধিক শ্রেণীভুক্ত।

দেখাদী ও বিদ্যাদী ভ্রম।—ভ্রমপ্রবৃত্ত ব্যক্তি অভীইলাভে বঞ্চিত হয়, ইহা স্থির দিছাও। কিন্তু কথন কথন কাক-তালীয়ের ভ্রায় ভ্রমজ্ঞানও ফলপ্রাদ হইয়া থাকে। যে স্থলে ভ্রমজ্ঞানে ফললাভ হয়, সে স্থলে তাদৃশ ভ্রমের নাম সম্বাদী। যে স্থলে ফললাভে বঞ্চিত হওয়া যায়, সে স্থলে তাহা বিস্থাদী। বিস্থাদি-ভ্রমই প্রায় হইয়া থাকে। সম্বাদী ভ্রম অল্ল অর্থাৎ কথন কথন হয়।

মনে কর, কোন এক ব্যক্তির দূর হইতে বাম্পে ধুম ভ্রম জিয়িয়াছে। অনস্তর সেই ভ্রাস্ত ব্যক্তি তৎপ্রদেশে অগ্নির অস্তির অস্থমান করিয়া অগ্নি-আহরণার্থ উপস্থিত হইল। পরে দৈবাৎ তথার অগ্নি প্রাপ্ত হইল, এরপ স্থলে এ ভ্রাস্ত ব্যক্তির ধূম-ভ্রম সম্বাদী হইয়াছে। যদি সে অগ্নি প্রাপ্ত নাহইত, তাহা হইলে তাহার ভ্রম বিসম্বাদী হইত। অথবা হই ব্যক্তি দূর হইতে হই প্রভায় অর্থাৎ মণিপ্রভায় ও দীপপ্রভায় মণিভ্রাস্ত হইয়া মণি লইতে গিয়াছিল, তল্মধ্যে যে ব্যক্তির মণিপ্রভায় মণিভ্রম হইয়াছিল, সেই ব্যক্তি মণি লাভ করিয়া সম্বাদিভ্রমের এবং অপর ব্যক্তি বিসম্বাদিভ্রমের নিদর্শন হইল।

"দূরে প্রভাদয়ং দৃষ্ট্বা মণিবুদ্ধ্যাভিধাবতোঃ। প্রভায়াং মণিবুদ্ধিস্ত মিথ্যাক্সানং দ্বোরপি॥ ন লভ্যতে মণিদাঁপপ্রভাং প্রত্যভিধাবতা। প্রভায়াং ধাবতাহবগ্রং লভ্যতে চ মণির্দ্ধণেঃ॥" আহার্য্য ও ঔপাধিক আহার্য্য-ভ্রম।—যত্বপূর্ব্বক এব প্রকার বস্ততে অহা প্রকার জ্ঞান সম্পাদন করার নাম আহার্য্য লম, উক্ত লক্ষণাক্রান্ত আহার্য্য লম বদি কোন উপাধি ক্ষবলম্বন করিয়া সম্পাদিত হয়, তবে তাহা ওপাধিক আহার্য্য হইবে। চন্দ্র এক, কিন্তু অঙ্গুলি দারা নেত্রপ্রান্ত চাপিয়া দেখিলে চন্দ্র হই বা ততোধিক দেখা যায়। ক্ষুদ্রতম অক্ষরকে বা বৃহত্তম পর্কতকে কাচ-বিশেষসংসর্গে বৃহত্তম বা ক্ষুদ্রতম আকারে অবলোকন করা, এইরূপ অনেক উদাহরণ আছে।

কি ঐক্রিরিকজ্ঞান, কি খোক্তিক জ্ঞান ও কি ঔপদেশিক জ্ঞান সমুদার জ্ঞানের অন্তরালে কথিত প্রকারের শত শত ভ্রম লুকায়িত আছে। যতদিন না এই ভ্রম নিরাক্কত হয়, ততদিন মোক্ষের আশা স্থানুরপরাহত।

ভ্নোৎপত্তির কারণ ও তাহার নির্ত্তির উপায়।—ভ্রমোৎপত্তির কারণ প্রধানতঃ তিনটী। দোষ, সম্প্রয়োগ ও সংকার;
তন্মধ্যে দোষ নানা প্রকার, নিমিভগত, কালগত ও দেশগত।
নিমিভগত দোষ এই যে, যে ইন্দ্রিয় যে প্রত্যক্ষের জনক,
সেই ইন্দ্রিয় দোষ-গ্রন্থ ইওয়া। চাক্ষ্য প্রত্যক্ষের জনক চক্ষ্যু;
সেই চক্ষু যদি পিত্তদোষে বিকৃত হয়, তাহা হইলে অতি খেত
বস্ত্রগুহরিদ্রাবর্ণ দেখায়। সন্ধ্যাদি কালের মনান্ধকার প্রভৃতি
দোষ কালদোষ এবং অতি দূরত্ব, অতি সামীপ্য প্রভৃতি
দেশগত দোষ।

সম্প্রােগ।—সম্প্রােগ শব্দের অর্থ এইস্থলে এইরপ ব্রিতে হইবে থে, যে বস্তুতে ভ্রম জন্মে, সেই বস্তুর সর্বাংশ-ফূর্ত্তি না হওন অর্থাৎ কোন এক সামাস্থাংশমাত্রের প্রকাশ মাত্র।

সংস্থার।—সংস্থার শব্দে এখানে সদৃশ বস্তর স্মরণ ব্বিতে হইবে। কোন মতে সংস্থারের পরিবর্ত্তে সাদৃশুই ভ্রমোৎপত্তির কারণ, এইরূপ বর্ণিত আছে। সেই মতের অভিপ্রায় এই বে, বস্তর কোন এক অংশে সাদৃশু না থাকিলে ভ্রম জন্মে না। বজ্জুতেই সর্পভ্রম জন্মে, চতুক্ষোণ ক্ষেত্রে সর্পভ্রম জন্মে না। অতএব কোন সাদৃশুবান্ পদার্থেই দোষ বা সম্প্রয়োগ বশতঃ ভ্রম জন্মিয়া থাকে।

একস্থানে কতকগুলি লোক উপবিষ্ট আছে, সন্ধ্যা হয়-হয়
এমন সময় তন্মধ্য হইতে হঠাৎ এক ব্যক্তি ঐ রোপ্য বলিয়া
ধাবিত হইল। অস্থাস্থ ব্যক্তিরা দেখিল, সে যাহার জন্ম
দৌড়িয়াছে, তাহা রোপ্য নহে, শুক্তিখণ্ড। এই যে রজতজ্ঞান, ইহা দৃষ্টাস্তস্করপ বিবেচনা করিয়া কার্য্য-কারণভাব
বুঝিতে হইবে। য়ৎকালে পুরোবর্ত্তী শুক্তিতে ঐ রজত
ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, তখন সেই সমুদিত জ্ঞান একেবারে
হয় নাই। প্রথমে পুরোবর্ত্তি-পদার্থে চক্ষু:সংযোগের অনন্তর

'এ' ইত্যাকার জ্ঞান, পরে তাহাতে 'রজত' এই জ্ঞান হইয়া-ছিল। তাহাতে 'ঐ' ইত্যাকার জ্ঞান, এবং তদ্বোধক ৰাক্য ও তংগংলগ্নভাবে 'রজত' ইত্যাকার জ্ঞান ও তদ্বোধক বাক্য এক অভিন্ন সংসর্গে উপস্থিত হই মাছিল। চক্ষুঃ যখন শুক্তি খণ্ডে প্রদর্পিত হইয়াছিল, তখন সে দৃষ্টপদার্থের সর্বাংশ গ্রহণ করে নাই, চাক্চিক্যরূপ বিশেষণ মাত্র গ্রহণ করিয়াছিল। দোষ-বশতঃ সম্প্রোগ হওয়ায়, অর্থাৎ চকু শুক্তির সর্বাংশ গ্রহণ না করায় এবং চাক্চিক্যমাত্র বিশেষণ গ্রহণ করায় অন্ত এক পুরাদৃষ্ট চাক্চিক্যবান বস্তু অর্থাৎ চিরাভ্যস্ত রজত স্মৃতিপথা-রুচ হইরাছিল। সেই স্বরণাত্মক জ্ঞান তৎকালে পৃথক্রপে দ্রার্মান না হইয়া 'ঞ' ইত্যাকার সমুগ্ধ জ্ঞানের সহিত মিলিয়া গিয়া 'এ রজত' ইত্যাকারে এক জ্ঞান হইয়া পড়িয়া-ছিল। স্মরণাত্মক রজতজ্ঞান 🗳 ইত্যাকার সম্মুগ্ধজ্ঞানের (প্রথম্বেংপর অবিবেচিত জ্ঞানকে সমুগ্ধজ্ঞান বলে) সহিত मिनिত रहेवात कात्रन এह त्व, खानमावहे चार्ध वस्तत वितन-ষণ অবগাহন করে, পরে তাহা বিশেষণে গিয়া পর্যাবসিত হয়। শুক্তি রজত স্থলেও জ্ঞান চাক্চিক্যরূপ বিশেষণ অবগাহন করিয়া প্রকৃত বিশেষ্য আবৃত থাকাতে অন্ত এক কলিত বিশেষ্যে গিয়া পর্যাবসিত হইয়াছিল। এক বস্তুর বিশেষণ অন্ত বস্তুতে কল্পিত বা পর্যাবদিত হইলেই তাহা মিথ্যা বা ভ্রম হয়। শুক্তি-অধিকরণে শুক্ত্যাকার জ্ঞান না হইয়া রজত-জ্ঞান হইয়াছে। সেই কারণে তাহা মিথা। আহার্য্য অম वािंठ दिवर ममुनाम ज्या अभागी এই त्राप्ता वे अभागी-অনুসারে দর্বত একপ্রকার স্বভাবাপন বস্তু অত্য প্রকারে পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে। এতাদৃশ ভ্রমের বিনাশোপায় কেবল আলম্বন পদার্থের সর্বাংশক্ষুরণ বা স্বরূপসাক্ষাৎকার। যতক্ষণ না আলবম্বনতত্ত্ব সাক্ষাৎকৃত হয়, অৰ্থাৎ যে বস্তুতে ত্রম, সেই বস্তুর সর্বাংশ প্রকাশ না পার, ততদিন পর্যান্ত তাহার বাধ বা বিলয় হয় না। সাংখ্যদর্শনে এইরূপ ভ্রম অগ্রথাথাতি নামে পরিচিত।

শঙ্করাচার্য্য বলেন, ভ্রমোৎপত্তির মূল অজ্ঞান। অজ্ঞান অনির্বিচনীয় এবং দোষস্থানীয়। দোষস্থানীয় অজ্ঞানের সভাব এই বে, যদি কোন বস্তুর সর্বাংশ বা কিয়দংশ তাহার অধিকারভুক্ত হয়, তাহা হইলে দোষ সেই বস্তুতে তৎসদৃশ অপর এক বিপরীত বস্তু উৎপাদন করিবেই করিবে। পুরোবর্ত্তী শুক্তির কিয়দংশ অজ্ঞানের বিষয় বা অধিকৃত হওয়াতে, অজ্ঞান তাহাতে মিথ্যা রজতের স্পষ্টি করিয়াছিল। কেবল অজ্ঞানেরই যে এক্রপ স্থভাব এমত নহে, অভ্যবস্তুও দোষগৃষ্ট হইলে বিপরীত স্প্রিকারী হয়। দাবদগ্ধ বেএবীজ

বেতান্ত্র উৎপত্তি না করিয়া কদলীরক্ষের উৎপত্তি করে।
দোষ যে কি করিতে পারে ও না পারে, তাহা কে বলিতে
পারে ? দোষ হইতেই শত শত ন্তন রস্তর সৃষ্টি হইয়াছে,
হইতেতে ও হইবে।

মীমাংসকেরা বলেন, জ্ঞানমাত্রই সত্য অর্থাৎ সদস্কবিষয়ক। জগতে মিথ্যাজ্ঞান নাই, মিথ্যা বস্তুও নাই। শুক্তিরূপ অধিষ্ঠানে মিথ্যা রজত দৃষ্ট হয়, বস্তুতঃ তাহা প্রবাদমাত্র। তৎকালে শুক্তিতে শুক্তিজ্ঞান এবং রজতজ্ঞানই
হইয়াছিল। দোষ ও সম্প্রয়োগ ঘটনার সেই জ্ঞানম্বরের
পার্থক্য জন্মে নাই, এই মাত্র প্রভেদ। জ্ঞানম্বয়ের পার্থক্য
না হইলেও তাহা ভ্রম আথ্যা প্রাপ্ত হয়। জগতে কথিত
প্রকার ভ্রম ব্যতীত মিথ্যা বস্তু-অবগাহী মিথ্যা-জ্ঞানাত্মক
ভ্রম নাই। যাহা হউক, ভ্রমের প্রণালীবিষয়ে মতভেদ
থাকিলেও ভ্রমের আকার ও ফল সম্বন্ধে সকলেরই এক
মত দেখা যায়।

নির্দিষ্ট লক্ষণান্থিত ভ্রমের অনেকগুলি অবান্তর প্রভেদ আছে। সে সকল প্রভেদের ভিন্ন ভিন্ন নামও আছে। যথা,--সাদি-অধ্যাদ ও অনাদি-অধ্যাদ। তদ্বরের অবাস্তর-প্রভেদ তাদাখ্যাধ্যাস ও সংসর্গাধ্যাস। সারূপ্য প্রাপ্তে যে অধ্যাদ, তাহা তাদাস্মাধ্যাদ। যাহা সম্বন্ধমাত্রের অধ্যাদ, তাহা সংসর্গাধ্যাস। লোহ ও অগ্নি একীভূত হইয়া পরম্পর माक्रिया श्रीश रहा। तम खरन त्नीरह तह अधिव अधान, যে অধ্যাসের বলে লোকে লোহে প্রভিয়াছি বলে, সেই অধ্যাস তাদাত্মাধ্যাস নামে পরিচিত। শরীরে কোন প্রকার যন্ত্ৰণা উপস্থিত হইলে জীৰ যে 'আমি গেলাম, আমি মরিলাম' বলিয়া অভিভূত হয়,তাহা তাদাঝ্যাধ্যাদের ফল। আমার পুত্র, আমার কলত্র ইত্যাদি স্থলে পুত্রে ও কলত্রে বাস্তবিক আত্মত না থাকিলেও আত্মসম্বন্ধ অধ্যাস করা হয়, স্নুতরাং তাহা সংস্কাধ্যানের মহিমা। জগতে যত প্রকার অধ্যাসপ্রভেদ আছে, সমস্তই বাহুপদার্থের স্থায় অধ্যাত্মপদার্থে বিভাষান। কথন আমরা ইক্রিয়ের সহিত একীভূত হইয়া বলি,—'আমি' হইতেছি 'আমি' কাণা, 'আমি' খোঁড়া, ইত্যাদি। বস্তুতঃ কাণভাদি ধর্ম আমাতে নাই। কথন বা দুগু শরীরে আত্মত্ব স্থাপন করিয়া 'আমি' হইতেছি, বথা আমি স্থল, আমি রুশ रेजािन। यांश जािन, जाश सून अन्दर, क्रम अन्दर। सून प ক্লশত্ব দেহের ধর্মা, আত্মধর্ম্ম নহে। আমি কি প্রকার, তাহা আমরা কেহই অবগত নহি। যদি অবগত থাকিতাম, তাহা হইলে 'আমি' ব্যবহার আজীবন এক রূপেই চলিত, কিন্তু তাহা চলে না, তাহা প্রতিক্ষণে অক্তথা বা পরিবর্ত্তিত হয়।

এই সকল অধ্যাস কথন একীভূত হইয়া প্রকাশ পাইতেছে, কথন বা সম্বন্ধনাত্র প্রকাশ করিতেছে, বাহুজগতে ও আত্মরাজ্যে প্রোক্ত লক্ষণান্তিত অসংখ্য অধ্যাস বিরাজ করিতেছে, মানুষ তাহা জানিয়াও জানিতে পারে না। কথন কথন বাহু অধ্যাস নিবৃত্ত হইতে দেখা যায় বটে, কিন্তু কাহারও আগ্মাত্মিক অধ্যাস-নিবৃত্তি হইতে দেখা যায় না।

অধ্যাস নির্ত্তির উপায় কি ? কপিল প্রভৃতি ঋষিরা ইহার উত্তরে বলেন, অধিকরণের স্বরূপ সাক্ষাৎকৃত হওয়াই লমনিবৃত্তির উপায়। যে অধিষ্ঠানে লম হয়, তাহার যথার্থ রূপ প্রকাশ পাইলেই তল্গত লম নির্ভ হয়। অধিষ্ঠানের স্বরূপ সাক্ষাৎকার হওয়ার উপায় বিশেষ দর্শন। বিশেষ দর্শন একস্থলে একরূপ নহে, অর্থাৎ স্থলবিশেষে বিভিন্নপ্রকার। কোথায় বা বারংবার দর্শন, কোথায়ও বা উপয়ুক্ত পরীক্ষাপ্রয়োগ,—যাহা দ্বারা দোষ উপার্জ্জিত হয়—সম্প্রয়োগ তিরোহিত হয়, তাহাই পরীক্ষা শব্দের অভিধেয়। সেই সেই পরীক্ষা প্রযুক্ত হইলে দোষাদি বিদ্রিত হয়, অনন্তর সত্যক্রান আসিয়া থাকে। দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হইলাম কি না ? এ অংশ অপরীক্ষার্হ অর্থাৎ তাহার আর পরীক্ষা নাই। না থাকার কারণ এই যে, যথার্থ জ্ঞান উপস্থিত হইলে সেই যথার্থজ্ঞানই দোষাদি হইতে উত্তীর্ণ হওয়ার সাক্ষ্য প্রদান করে।

বৃদ্ধি সত্যপক্ষপাতী—'তত্ত্বপক্ষপাতো হি ধিরাং স্বভাবঃ' তাহার টান সত্যের দিকে। বৃদ্ধির তাদৃশ স্বভাব আছে বলিয়াই ভ্রম নিবৃত্তির পর 'জ্ঞাত হইলাম' 'জানা হইয়াছে' এইরূপ চিত্তক্ত্তি ও অবিচলিত বিশ্বাস জন্মিয়া আত্মাকে পরিতৃপ্ত করে।

অধ্যাসনিবৃত্তিঘটিত আরও কতকগুলি নিয়ম দৃষ্ট হয়।

যথা—অপরোক্ষ ত্রম, সাক্ষাদ্ত্রম, বা ঐক্রিয়ক ত্রম। ত্রম

যুক্তিতে ও উপদেশে নিবৃত্ত হয় না। সাক্ষাৎঘটিতত্রমে বস্তুসাক্ষাৎকার হওয়াই আবশুক। দিগ্ত্রাস্ত ব্যক্তি শত শত উপদেশ
ও শত শত যুক্তি পাইলেও দিগ্ত্রাস্তি হইতে নির্মুক্ত হয় না।
ঔপদেশিক জ্ঞানে ত্রম থাকিলে তাহা যুক্তি দারা বিদ্রিত
হইতে পারে, কিন্তু যুক্তিতে ত্রম থাকিলে তাহা সাক্ষাৎকার ও

যুক্ত্যস্তর ব্যতীত মাত্র উপদেশ দারা অপগত হইবার নহে।
সাংখ্যাদি শাস্ত্রে নির্ণীত হইয়াছে যে, প্রত্যক্ষজাতীয় সাক্ষাৎকারঘটিত পরীক্ষা সর্বজাতীয় ত্রমের বিঘাতক। আমাদের আধ্যাআ্রিক ত্রম অনেক আছে, সে সকল ত্রম বিদ্রিত করিবার জন্ত্র

শ্রবণ, মনন ও নিদিধ্যাসননামক বিশেষ দর্শনের উপদেশ
আছে। অনাদিকালের আধ্যাত্রিক ত্রম বিদ্রিত করিতে

হইলে সাক্ষাৎকার, যুক্তি ও উপদেশ এই তিনশ্রেণীর পরীক্ষার প্রয়োগ আবশুক। একটা দারা অনাদিকালের আধ্যাত্মিক ভ্রম নির্ত্ত হইবার সন্তাবনা নাই। শ্রবণ ও মনন এই ত্রহটা উপদেশজাতীয়। নিদিধ্যাসন প্রত্যক্ষশ্রেণীভুক্ত। যেমন অন্তর্বস্থিত স্থাদি নিজ মনের অন্তবনীয়, সেইরূপ আত্মাও সাধনসংস্কৃত মনের জ্বেয়। মন যংপরোনান্তি নির্মাণ হইলে তাহাতে আত্মার প্রকৃত প্রতিবিদ্ধ পড়ে, অর্থাৎ তথনই আপনার অনধ্যন্তরূপ দর্শন হয়, তংপুর্ব্বে হয় না।

সত্যের অধিকার অপেক্ষা অসত্যের ( ভ্রমের ) অধিকার অধিক বিস্তৃত। ভ্রান্তি পদে পদে, সত্য কথন কথন। প্রতিক্ষণে জীবের দৃষ্টিতে প্রাবণাদি প্রত্যক্ষে ও মনঃকল্পিত যুক্তিতে অজ্ঞাতসারে শত শত ভ্রান্তি প্রবেশ করিতেছে, মারুষ তাহা দেখিয়াও দ্বেখিতে পায় না, বুঝিয়াও বুঝিতে পারে না, ইহাই ভ্রান্তির মহিমা, ভ্রমবিজ্ঞান নিতান্ত হরবগাহ। যাহকরের যাহ, ঐক্রজালিকের কুহক প্রভৃতি সমন্তই ভ্রান্তির মূলস্ত্র-প্রস্তুত।

যতপ্রকার ক্তরিম,অক্তরিম ও প্রাস্তি থাকুক, সেই সকলের মূলে দোষ, সম্প্রয়োগ ও দৃষ্টসংস্কার এই তিন আছেই আছে। "অতিদ্রাৎ সামীপ্যাদিন্দ্রিম্বাতান্মনোহনবস্থানাৎ।

সৌক্ষ্যাং ব্যবধানাদভিভবাং সমানাভিহারাচ্চ॥"

এই সকলও ভ্রমের কারণ। যথা—অতিদ্র, অতিসামীপা, ইন্দ্রিইবৈগুণা, মনের অস্থিরতা, স্ক্রতা, ব্যবধান, অভিভব ও সমানাভিহার। এই সকল প্রতিবন্ধক ছাড়াইতে পারিলে ভ্রম হইবে না, পক্ষী অতিদ্রে উঠিলে দৃষ্টি-বহিভূত হয়, লোচনস্থ অঞ্জন বা নাদামূল অতি দামীপা বশতঃ দেখা যায় না। চক্র্ণোলকের বা ইন্দ্রিয়ের কোন প্রকার ব্যাঘাত জন্মিলে জ্ঞানেরও ব্যাঘাত ঘটে। বিমনা উন্মনা হইলেও দৃষ্ট-দৃশ্রের জ্ঞান হয় না। পরমাণু অতি স্ক্রম বলিয়া দেখা যায় না। সৌরালোকে অভিভূত থাকে বলিয়া দিবাতে গ্রহনক্ষত্রাদির দর্শন হয় না। স্বজাতীয় বস্তব্র একত্র হইলে তাহার প্রত্যেকটী লক্ষ্য হয় না। কাষ্ঠ মধ্যে অগ্নি আছে, ত্রগ্ধ মধ্যে দিধি আছে, ত্বত্ত আছে, কিন্তু যতক্ষণ না মানবীয় ব্যাপারে অভিব্যক্ত হয়, ততক্ষণ তাহা প্রত্যক্ষবিষয়ে আইসে না। এই সকল দেখিয়াই ইহা ভ্রমের কারণ বলিয়া নির্দিষ্ট হইয়াছে।

(সাংখ্যদর্শন)

ভাষাপরিচ্ছেদে ইহার লক্ষণ 'অতস্মিন্<sup>®</sup> তদ্গ্রহঃ',
[ প্রমা ও জ্ঞান দেখ ] অবস্ততে সেই বস্তগ্রহণের নাম ভ্রম।
( ত্রি ) ২ ভ্রমণশীল।

"অধ্তর্মস্ত উর্নিয়া বিভাতি'' ( ঋক্ ৬।৬।৪ ) 'অমঃ অমণশীলঃ' ( সায়ণ ) ও রোগবিশেষ । ইহার লকণ—
"মৃচ্ছা পিত্ততমঃপ্রায়ো রজঃপিত্তানিলাদ্ত্রমঃ ।
চক্রবদ্ ভ্রমতো গাতঃ ভূমো পত্তি সর্বাণ ॥
ভ্রমরোগ ইতি জেয়ো রজঃপিত্তানিলামুকঃ ॥"
( মাধ্বনিদান )

পিত্ত ও তমোগুণের আধিক্যে মূর্চ্ছণ এবং পিত্ত, বায়ু ও রজোগুণের আধিক্যে ভ্রম রোগ হয়। ইহাতে গাত্র চক্রের

স্তার ঘুরিতে থাকে এবং মানব সর্বাদা ভূমিতে পড়িয়া যায়।

ইহার চিকিৎসা—ল্রমনিবারণের জন্ম ছ্রালভার কাথ কিংবা হরীতকীর কাথ ঘ্রসহযোগে পান করিবে। আমলকীর রসের সহিত ঘ্রত পান করিলেও ল্রম প্রশমিত হয়। শুঠ, পিপুল, শতমূলী ও হরীতকী প্রত্যেকে ১ পল এবং শুড় ৬ পল, ইহা ঘারা মোদক প্রস্তুত করিয়া সেবন করিলে ল্রম নষ্ট হয়। ছ্রালভার কাথের সহিত ঘ্রত ও মারিত তাম একত্র করিয়া পান করিলে ল্রমরোগ আশু নিবারিত হয়। (ভাবপ্র• মুদ্র্যিধিকার)

ও মৃচ্ছা। ৪ কুন্দযন্ত্র, কুঁদ। (ত্রিকা॰) ৫ জলনির্গম-স্থান, নন্ধামা। ৬ কুম্ভকারের চক্র।

ভ্রমণ (ক্রী) ভ্রম-ভাবে ল্যাট্। ১ গমনবিশেষ, পর্যাটন।
"ভ্রমণং রেচনং শুন্দনোর্দ্ধজ্বলনমের চ।" (ভাষাপরি • ৭)
২ পুনঃ পুনঃ গমন।

"সংসারেহস্মিন্ মহাঘোরে ভ্রমণং নভচক্রবৎ ॥" ( দেবীভাগ∙ ১।১৪।৪৬ )

ভ্রমত্যশ্মিন্ অনেনেতি বা, ভ্রম-ল্যুট্। ৩ মণ্ডল।

"কালেনাল্লেন ভ্রমণং ভূঙ্ ক্তেইল্লভ্রমণাশ্রিতঃ।
গ্রহঃ কালেন মহতা মণ্ডলে মহতি ভ্রমন্॥"

'অল্লভ্রমণং স্বল্পনিধিমণ্ডলমানং' (টীকা)
ভল্লী অস্থা রথ ও দোলাদি বারা ভ্রমণগুণ—বায়কো

হন্তী, অশ্ব, রথ ও দোলাদি দারা ভ্রমণগুণ—বায়ুকোপন, অঙ্গকৈয়ুক্র, বল ও অগ্নিবিবর্দ্ধন। (রাজবল্লভ)

ज्यभी (खी) जांगाजाना विज ज्य-कदार नारे, डीन्।

১ কারণ্ডিকা, ক্রীড়ার্থ পর্যাটন। ২ তৎসাধন ক্রীড়া। (মেদিনী) ৩ জলৌকা। (বৈত্বকনি॰)

ভ্রমণীয় (তি) ভ্রম-অনীয়র। ভ্রমার্থ। ভ্রমংকুটী (স্ত্রী)ভ্রমন্ত্রী চলন্ত্রী কুটা কুদ্রগৃহমিব। তৃণাদিছতে, পর্য্যায়—কাবারী, জঙ্গলকুটী। (ত্রিকা•)

ভ্রমত্ব (ক্নী) ভ্রমত্ত ভাবঃ ত্ব। ভ্রমের ভাব বা ধর্ম।
ভ্রমর (পুং) ভ্রমতি প্রতিকুস্কুমং (অর্ত্তিকমীত্যাদিনা। উণ্
০/১০২) ইতি অর্, বা ভ্রাম্যন্ সন্ রৌতি, প্রোদরাদিত্বাং

गांधुः। कौठेविरभय। পर्याय—सध्यक, सध्कत, सध्निर्, सध्भ, जानि, दित्रक, भूलिन्र्, ज्ञन, ष्ट्रेभन, ज्ञनी, कनानाभ, भिनौम्थ, भूलक्तर सध्कर, दिभ, ज्ञत, ठक्षतीक, ज्ञकाधी, सध्यावक, देनिनित्र, सध्मातक, सध्भत, नम्र, भूलकी है, सध्यन, ज्ञताङ, सध्यावक, सध्याव

স্বনাম-প্রসিদ্ধ কটিবিশেষ। ইহা দেখিতে নীলাভ কৃষ্ণবর্ণ। ইহাদের কৃষ্ণবর্গতা ও মধুলোপুপতা দেখিয়া স্থরসিক
প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের সহিত বৃন্দাবনচক্র শ্রীকৃষ্ণের তুলনা
করিয়া গিয়াছেন। অনেক স্থলে তাঁহারা রসাস্বাদী
স্থপ্রেমিককেও 'কাল ভ্রমরা' শব্দে উল্লেখ করিতে কুঞ্জিত হন
নাই। কাব্য-জগতে তাই ভ্রমরের এত অধিক সমাদর।

বে ভ্রমর বা ভূঞ্বের রূপ ও গুঞ্জনগুণে কবিগণ মোহিত হইয়াছিলেন তাহাই কি আমাদের দৃষ্টিপথারু নীলক্লফ ভোম্রা পোকা অথবা তাহা মিকিকাজাতীয় অস্ত কোন প্রকার কীট হইতে পারে ?

সচরাচর আমরা হই প্রকার ভোম্রাজাতীয় কীট দেখিতে পাই। উহার—১ নীলক্ত্রুবর্ণ অপেকাক্তর বৃহদাকার কীট। উহারা ঘট্পদী, কিন্তু মিকিকাদির স্থায় স্ক্র ডানা বিরাজিত থাকিলেও তহপরি একথানি মস্থা কঠিন আবরণ দৃষ্ট হয়। এক পুম্পের মধু আহরণের পর অস্ত পুম্পে ঘাইবার কালে ইহারা প্রথমে ঐ কঠিন আবরণ উন্মোচন করে, পরে ডানা বিস্তার করিয়া উড়িয়া যায়। ইহাদের ভোঁ ভোঁ স্বর বিশেষ আনোদপ্রদ নহে, কিন্তু দংশন বা হুলবিদ্ধকরণের জালা সর্বতোভাবে বৃশ্চিক-দংশনসদৃশ। দৃষ্টস্থানে পেঁয়াজের রস দিলে বিশেষ উপকার দর্শে।

মিক্ষিন না। ইহারা পুষ্প হইতে মধু আহরণ করে বটে, কিন্তু মধুচক্র নির্মাণ করে না। সাধারণতঃ আমর্কের ফাটল্ বা ছিদ্র মধ্যে ও গৃহস্থের গৃহহিত শুক্ষ বংশথণ্ডে ইহানিগকে বাস করিতে দেখা যায়। এতদ্ভিন্ন কোন কোন স্থপক আমকলের মধ্যেও এই জাতীয় ক্ষুদ্রাকার ভোম্রা পোকা জন্মিতে দেখা যায়। তাহারা আমের আঁটিতে এরপভাবে থাকে যে,বাহির হইতে তাহার কোন নিদর্শন পাওয়া যায় না; কিন্তু খোসা ছাড়াইলে ঐ কটিটী বাহির হইতে দেখা গিয়াছে। ২ ভূঙ্গরাজ বা ভীমকল। ইহারা মিক্ষিকাজাতীয় বোল্তার স্থায় আকারবিশিষ্ট, কিন্তু সর্বাজ রুষ্ণতাগ ঈষৎ লালবর্ণ। ইহাদের দংশনবিষ দাহজনক। একত্র ২০ বা ২৫টী ভীমকল কামড়াইলে মৃত্যু পর্যান্ত ঘটিতে পারে। ইহারা মধুতক্র

নির্মাণ দারা পুত্রোৎপাদন করে। ঐ ডিম্বে মৎস্থাদি ধরা ষায়।
পূর্বোক্ত ভ্রমরগুলির স্থায় ইছাদের পঞ্চাবরক নাই। এই
ভীমকলগুলি কবিকথিত ভ্রমর নহে। উপরে যে ভোম্রা
পোকার কথা বলা হইয়াছে, তাহাই কবিগণের বর্ণনার ও
উপমার সামগ্রী। বুলাবনচারী বনমালী খ্রাম—ভ্রমরক্ষ এবং
নায়িকা উপভোগে পুস্পের সহিত গোপিকার তুল্যত। থাকার,
প্রাচীন কবিগণ ভ্রমরের এতাদৃশ পক্ষপাতী হইয়াছেন।
২ কামুক। (মেদিনী)

ভ্ৰমর, চম্পারণ্যের অন্তর্গত দেশতেদ।

ভ্রমরক (পুং) ভ্রমর ইবেতি ভ্রমর, (ইবে প্রতিক্তো।
পা ধাথান্ড) ইতি কন্। > ললাটলম্বিক চ্ণ কুন্তল।
(অমর) সার্থে কন্। ২ ভ্রম। ওবালম্বিক। (মেদিনী)
৪ অম্ভ্রম। (বিশ্ব) ৫ বেধন্যন্ত্রিবিশেষ, চলিত ভূর্মীন।

ভ্রমরকর ওক পুং) ক্ষুদ্র কৌটা বিশেষ। চোরেরা ইহার মধ্যে ভ্রমরকীট পুরিয়া রাখে, চুরি করিবার সময় এই কীট ছাড়িয়া দেয়, তাহাতে গৃহস্থিত দীপ নির্বাণ হয়।

ভ্রমরকীট (প্রং) ভ্রমর ইর কীটা । কীটবিশেষ, চলিত কুম্রে পোকা।

"জীবমুক্তিস্ত তবিদান্ পূর্ব্বোপাধিগুণাংস্ত্যজেৎ। সচ্চিদানন্দধর্মদান্ ভজেদ্ ভ্রমরকীটবং ॥" ( আত্মবোধ ) ভ্রম্যুকু গু (ক্রী) কামরূপে নীলপর্বজ্ঞ পুণ্যতোয়া সরিছেদ।

"তত্ত সাতা মুনিবরং কামাখ্যাং সমপ্তরং।
দেবীং সর্বেষ্টিনাং নতা শিষ্যসভৈষকপানিতঃ॥
ততাে রপেশ্বরং দেবং তুর্কাসাঃ সমনাম হ।
ততঃ স চ য্যাব্ন-কোটিনিঙ্গং মহামুনিঃ॥
তানি নতা স তু করমুক্তেশ্বরমপুজ্মং।
ত্র্বাসান্তাপসশ্রেষ্ঠ শিষ্যসভৈষকপানিতঃ॥
ততঃ সফলয়াথ্যে তু গিরৌ তিইন্তমান্বাং।

यर्गामाध्यमानमा जन्नगागतमायर्घो॥" (त्रिकतमा ३०१२-१)
ज्यम्भ हरूली (जो) ज्यमान् इलम्रजी इलि-कर्, र्गामानिष्र ।
कीर्। नर्जायर्गम् अर्थम्म इलम्रजी, ज्यमा, इलम्र्निका।
हरात छ। कर्ने, जिल्ल, मीशन ও বোচন। (त्राक्रिक)
ज्यम्भ दिन्द करेनक आठीन करि।

ভারপদক (কী) ছলোভেদ, এই ছলের প্রতিপাদে ১২টা করিয়া অক্ষর থাকে। "ভ্রমরপদকমিদমভিহিত্ন" (র্ত্তরভ্রাত) ভামরপ্রিয় (পুং) ভ্রমরশ্র প্রিয়:। ধারাকদশ্ব। (রত্নমালা) ভামরমারী (স্ত্রী) ভ্রমরান্ মারয়তি গলোৎকর্ষেণ ব্যাকৃলয়তীতি ভূ-ণিচ্-অণ্ গৌরাদিস্বাৎ ভীষ্। মালবদেশপ্রসিদ্ধ পুসারকবিশেষ, পর্যায়—ভ্রমরাদি, ভূক্সাদি, ভৃক্সাদী, ফাংস-

পুপিকা, কুঠারি, ভ্রমরী, ষষ্টিলতা। ইহার গুণ—তিক্ত, পিত-শ্লেম ও জরনাশক, শোণ, কেও,তি, কুঠ, ত্রণদোষ ও ত্রিদোষ-নাশক। (রাজনি•)

ভ্রমরবর, উৎকলাধিপ রাজ। কপিলেক্রদেবের বিরুদ।

[ কপিলেক্রদেব দেখ।]

ভ্রমরবিলাদিতা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিপাদে ১১টা করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"ভোগো নৌগো ভ্রমরবিলসিতা" (ছলেন্মঞ্জরী)

परे हरमत २, २,००, ८, ७ ১১ अकत ७४, ठडिज्ञ वर्ग नचू। १०० १८० १८०० १८०० १८०० १८०० १८००

ভাষারহস্ত, নাটকোজ চতুর্দশ প্রকার অসংযুত হস্তবিভাগের অন্তর্গত বিভাগভেদ। ( হস্তরত্বাবলী ) ভাষাবিভাগ

ভ্রমরাম্বক্ষেত্র, দাক্ষিণাত্যের কাণাড়া-উপক্লবর্তী একটা হিন্দৃতীর্থ। এথানে দেবী ছুর্গামূর্ত্তিতে অধিষ্ঠিত আছেন। ভ্রমরাধক্ষেত্রমাহাম্ম্যে দেবীতীর্থের সবিশেষ বিৰয়ণ প্রদত্ত হইয়াছে।

ভ্রমরশাল্মলী, একটা প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। রাজা উদয়মান দেব এখানে রাজত্ব করিতেন। উক্ত রাজা উদয়মান মগধ-রাজ আদিসিংহের সমসাময়িক ছিলেন।

ভ্রমরা (জী) ভ্রমর-অন্তাদিখাৎ টাপ্। ভ্রমরছন্ত্রী। (রাজনিও)
ভ্রমরাতিথি (পুং) ভ্রমরঃ অভিথিরভ্যাগতো যক্ত। চম্পকর্ক।
ভ্রমরানন্দ (পুং) মধুবাহল্যাৎ ভ্রমরাণাং আনন্দে ফ্রমাৎ সঃ।
> বকুল। ২ অভিমুক্তক। ও রক্তাস্তান। (রাজনিও)

ভ্রমরালক (পুং) ভ্রমর ইব অলতি ভ্রমতীতি অল-খূল। ললাটস্থিত চুর্ণকুন্তল। পর্যায়—ভ্রমরক, কুফল। (হেম)

खगतावनी (खी) **इ**ल्लाट्डन।

ভ্রমরী (ত্রি) ভ্রমর-জীপ্ । ২ জতুকা। ২ প্রাদারী। ৩ ষট্পদী। ভ্রমরেষ্ট (প্রং) ভ্রমরাণামিষ্টা। খোণাকভেদ। (রাজনি॰) ভ্রমরেষ্টা (ঝী) ভ্রমরাণামিষ্টা। ১ ভার্গী। ২ ভূমিজ্পু।

प्यादता ( श्री ) जमजानाः छे ९ ततः व्यक्ताता क्याः। भाषती । (जाजनि॰)

ভ্রমাসক্ত (পুং) ভ্রমে ভ্রমণে আসক্তঃ যুক্তঃ। ১ শস্ত্রমার্জক, অন্ত্রপরিকারক। (ত্রি) ২ ভ্রমান্থিত।

ভ্রমি (স্ত্রী) ভ্রম- বাহুলকাং ই। ভ্রমণ। পর্য্যায়—ভ্রম, ভ্রমী।
(ভ্রত) ২ মণ্ডলাকারগতি।

"অচীকরচ্চারহয়েন যা ভ্রমী-

নি জাতপত্তস্ত তলম্বনে নলঃ ॥" ( নৈম্ধচ্বিত ১।৭৩ )

৩ মণ্ডলাকার দৈহারচনা । ১৯৫০ ১ ১৬

"বীরান্ সহস্রশো দৃষ্ঠা অমিভিঃ প্রয়বস্থিতান্।

লবো লবেন সন্ধায় শরান্ রোষপ্রপৃরিতঃ ॥ ভ্রমিবাস্থাসহত্রেণ দ্বিতীয়াযুতসংখ্যন্ধা। তৃতীয়াযুত্যুগ্মেন তুরীয়াযুত্রপঞ্চিঃ ॥''

(পদ্মপু পাতালধ ৬১ অ )

৪ ঘূর্ণজন, আবর্ত্ত। ৫ কুলালচক্ত।
ক্রেমিন্ ( ক্রি ) ক্রমো বিদ্যুতেথক্তেতি ইনি । দ্রমবিশিষ্ট ।
ক্রেশ, অধঃপতন । দিবাদি, পরক্তৈ • অক • সেট্ । লট্ ভ্রখতি ।
লিট্ বভংশ, বভংশভূঃ । লুট্ ভ্রশিতা । লুট্ ভ্রংশিষ্যতি ।
লুঙ্ অভ্রশং, অভ্রশতাং । সন্বিভ্রংশিষ্তি । যুঙ্ বাভ্রখতে,
বাভ্রংষ্টি । ণিচ্ ভ্রংশন্তি । লুঙ্ অবভ্রংশং ।

জ্ঞিমন্ ( পুং) ভূশভ ভাৰঃ, অতিশন্নে বা ইমনিচ্, ঋতো রঃ। ১ ভূশভা । ২ অতিশন্ন ভূশ।

দ্রশিষ্ঠ (ত্রি) ভূশভা অতিশয় অতিশয়ে ইর্চন্। অতিশয় ভূশ। দ্রুষ্ট (ত্রি) ভ্রশ-কর্ত্তরি জা। চ্যুত, অধংপতিত।

> শ্বর্থাদ্ভইন্তীর্থবাত্রান্ত গচ্ছেৎ সভ্যাদ্ভটো রৌরবং বৈ এজেচ ॥ বোগভ্রইঃ সভাষ্তিক গচ্ছেৎ। রাজ্যাদ্ভটো মৃগয়াং বৈ এজেচ ॥"

> > ( গারুড় নীডিসার ১০৯ অ০ )

২ গলিত। ত অধার্মিক। ৪ দোষসূক্ত। স্তিয়াং টাপ্। ত্রষ্টা, পতিতা, ব্যভিচারিণী।

ভ্ৰস্জ, (ভ্ৰজ্জ), পাক। তুদাদি, উভয়পদী, সক ে দেট্। লট্
ভ্জ্জিভি-তে। লিট্ বভ্ৰজ, বভ্ৰজ্ঞিণ, বভ্ৰষ্ঠ। বভ্ৰজ্ঞা। লুট্
ভ্ৰষ্ঠা, ভষ্ঠা। লৃট্ ভ্ৰুণ্ডি-তে। ভক্ষ্যতি-তে। লুঙ্ অভাক্ষীং, অভাক্ষীং। অভাক্ষীং। অভাক্ষাং, অভাক্ষ্য়ে।
অভ্ৰষ্ঠ, অভাষ্ঠাঃ। সন্বিভ্ৰ্জাতি-তে। বিভ্ৰজ্মতি তে। যঙ্বরীভ্ৰ্যাতে। যঙ্লুক্, বাভাষ্ঠি।
লিচ্ ভ্ৰজ্মতি। লুঙ্ অবভ্ৰজ্ঞং, অবভৰ্জ্ঞং।

ভাজ দীপ্তি। ভাদি, আত্মনে অক সেট্। লট্ ভাজতে, লিট্ বভাজে, ভ্ৰেজে। লুট্ ভাজিতা। লুট্ ভাজিয়তে। লুঙ্ অভাজিষ্ট, অভাজিয়তো, অভাজিয়তে। জিয়তে। যঙ্বাভাজতে। যঙ্লুক বাভাষ্টি। শিচ্ ভাজয়তি। লুঙ্ অবিভাজৎ, অবভাজৎ।

ভাজ (ক্লী) সামভেদ। এই সাম বর্ষসাধ্য গ্রানয়নসত্রে বিষুবনামক প্রধানদিনে দিবাভাগে গান করিতে হয়।

"ভাজাভাজে প্রমানমুখে ভবতো মুখত এবাস্থ তাভ্যাং তমোহপদ্ধতি'' (তাও্যবা ৪।৬১৪)

ভ্ৰাজক (ক্নী) লাজ (ধূল্ত্চো। পা থাসাস্থ্য) ইতি ধূল। পিওতেদ। যে পিও থকে সংস্থিত, ভাষাতে লাজক নামে অগ্নি অবস্থিত, এইজন্ম ঐ পিতের নাম ভ্রান্তক পিত্ত। তৈলমৰ্দ্দন, অবগাহন, আলেপন প্রভৃতি ক্রিয়া দারা যে সকল স্নেহ প্রভৃতি দ্বব্য শরীরে লিপ্ত হয়, তাহা ভ্রান্তক পিত দারা পরিপাক হয় এবং দেহের ছায়া প্রকাশ হইয়া থাকে। (সুশ্রুতস্ত্রভাত ২১৯০) [পিত্ত দেখে] ২ দীপ্রিশীল।

ভাজপু (পুং) ভ্রমজ অথ্চু। ১ দীপ্তি। ২ মৌন্দর্য্য। (ভটি গাভং) ভাজদৃষ্ঠি (ত্রি) ১ শাণিতাস্ত্র। ২ মরুদ্রভেদ। (ঋক্ ১০০১১) ভাজন (ক্রী) দীপন। (বাভট-১৮২১১৪)

ভাজস ( क्री ) তেজঃ, দীপ্তি। ( শুক্রবজু তথাত)

ভাজস্বৎ (- তি ) ভাজস্মতুপ্মশুবঃ। দীপ্তিযুক্ত।

ভাজিন্ ( তি ) ভাজ-অন্তাৰ্থে ইনি। দীপ্তিযুক্ত, শোভাযুক।
"কুবলয়দলভাজিকণে" (মেঘদুত ৪৫)

ভাজির (পুং) ভৌতাময়ন্তরের দেবভেদ। (মার্ক ০পু ০ ১০০ অব)
ভাজিষ্ণু (ত্রি) ভাজ্-ইফুচ্। অলফারাদি দারা দীপ্তিযুক্ত।
"ভ্রাজিষ্ণুভির্যঃ পরিভো বিরাজতে

লসদিমানবিলিভির্মহাত্মনাম্ ॥'' (ভাগবত ২।৯।১২')
(পুং) ২ বিষ্ণু । "ভ্রাজিঞ্জোজনং ভোক্তা সহিষ্ণুর্জগদাদিজঃ।''
(ভারত ১৩।১৪৯।২৯)

ভাজিফুড় (স্ত্রী) ভাজিফোর্ডাবঃ তল্-টাপ্। ভাজিফুর ভার বা ধর্ম, দীপ্রিদীলত্ব।

ভাতুপ্ত্র (পুং) প্রাতঃ পুত্রঃ ষষ্ঠাঃ অনুক্। বিভার পুত্র। ব্রিমাং ভীষ্। ভাতুপুত্রী, ভাতার কঞা।

ভাতৃ (পুং) লাজতে ইতি জাজ (নপ্ত, নেষ্টু স্বষ্টু হোজিতি।
উণ্ ২১৯৬) ইতি তৃণ্, নিপাতনাং সাধুঃ। ভাই। পর্যায়—
সহোদর, সমানোদ্ধা, সোদ্ধা, সগর্ভ, সহজ, সোদর, সহোদর।
জোঠ লালা পিত্তলা, পিতার মতার পর তিনি কনিষ্ঠ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা পিতৃতুল্য, পিতার মৃত্যুর পর তিনি কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণের প্রতিপালক হইয়া থাকেন।

"জ্যৈটো ভ্রাভা পিতৃত্বো। মৃতে পিতরি শৌনক। দর্বেষাং স শিতা হি স্থাৎ দর্বেষামন্ত্রপালকঃ॥ কনিষ্ঠত্তেষু দর্বেষু সমত্বেনাম্বর্ততে।

সমোপভোগজীবেষু তথৈব তনমন্তথা ॥"(গরুড়পু৽ ১১৪ ম ০) জ্যেষ্ঠনাত্পত্নী মাতৃতুল্যা, মাতার ন্থার তাঁহাকে ভক্তি করা উচিত। জ্যেষ্ঠনাতার পত্নী হরণ করিলে মাতৃহরণ তুল্য পাতক এবং শত শত ব্লহত্যার তুল্য পাপ হয়।

"ভ্ৰাতৃজায়াপহারী চ মাতৃগামী ভবেররঃ। ব্ৰহ্মহত্যাসহস্ৰঞ্চ লভতে নাত্ৰ সংশয়ঃ॥"

(ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপুঁ

প্ৰকৃতিখ

ত অ

)

পিতার মৃত্যুর পর ভাই ভাই ভিন্ন হইলে তাহাদের ধর্ম-বুদ্ধি হইয়া থাকে টেক্টি ক্রিকিটি কিন্তু "ভ্রাতুণাং জীবতোঃ পিজোঃ সহবাদো বিধীয়তে।
তদভাবে বিভক্তানাং ধর্মন্তেষাং বিবর্দ্ধতে ॥
ভ্রাতুণাং যক্ত নেহেত ধনং শক্তঃ স্বকর্মণা।
স নির্ভাজ্যঃ স্বকাদংশাং কিঞ্চিদ্ধবোপজীবনম্ ॥" ( ব্যাস )
পিতৃসম্পত্তি যে কয় ভাই থাকিবে, তাহারা সকলে
তুলাগংশে বিভাগ করিয়া লইবে।

ভ্রাতৃক (ত্রি) ভ্রাত্রাগত ইতি ভ্রাত্ (ঋতর্ঠন্। পা ৪।৩৭৮) ইতি ঠঞ্। ভ্রাতা হইতে আগত ধনাদি। ২ লাত্যোগ্য। ভ্রাতৃজ্ব (পুং) ভ্রাতুঃ সংহাদরাৎ জারতে ইতি জন-(পঞ্চমান্মকাতো। পা ৩।২১৮) ইতি ড। ভ্রাতার অপত্য। পর্যায়— ভ্রাত্বা, ভ্রাতৃপুত্র। (শব্দরভ্রাণ) দ্বিয়াং টাপ্। ভ্রাতৃজা, ভ্রাতৃপুত্রী, ভাইরের কন্যা।

ভ্ৰতিজায়া (জী) ভাতুৰ্জায়া ৬তং। ভাতৃভাৰ্য্যা, পৰ্যায়— প্ৰজাৰতী। (অমর)

"অব্যাপন্নামবিহতগতির্ক্রশ্যসি ভ্রাত্তনান্ধাং" (মেঘদ্ত ১০)
ভ্রাতৃত্ব (ক্লী) ভাতৃত্তবিং ও। ভ্রাতার ভাব বা ধর্ম।
ভ্রাতৃত্বিতীয়া (স্ত্রী) ভ্রাত্মঙ্গলার্থা ভ্রাত্তোজনার্থা বা
দ্বিতীয়া, মধ্যপদলোপিকর্মধান। যমদ্বিতীয়া, কার্ত্তিকমাসের
ভূক্রপক্রের দ্বিতীয়া। এই দিনে যম ও চিত্রগুপ্তের পূজা
করিতে হয়। দিনমানকে ৮ ভাগ করিয়া ভাহার পঞ্চমভাগে
অর্থাৎ ১২টার পর ১॥• টার মধ্যে এই পূজা করিতে হয়।
ভিথি যদি উভয় দিনে পঞ্চমধামব্যাপিনী হয়; ভাহা হইলে
বুগ্যাদরবশতঃ পরদিনে এই কার্য্য হইবে।

''ৰমঞ্চ চিত্ৰগুপ্তঞ্চ বমদ্ভাংশ্চ পুক্তরেং।
অর্থ্যশ্চাত্র প্রদাতব্যো বমার সহজহরৈঃ॥'' (নির্ণয়সিকু)
বমদ্বিতীয়ার দিন বম,চিত্রগুপ্ত ও বমদ্তদিগকে পূজা করিয়া
বমকে অর্থ্য দিতে হয়।

কার্ত্তিক মাসের শুক্লা দ্বিতীয়াতে ষমুনা ষমকে নিজগৃহে পূজা করিয়া ভোজন করাইয়াছিলেন, এই জন্ম ইহার নাম ষমদ্বিতীয়া। এই দিন নিজগৃহে ভোজন করিতে নাই। যত্ন-পূর্ব্বক ভগিনীর হত্তে ভোজন এবং ভগিনীকে নানাপ্রকার দানসামগ্রী ও স্বর্ণালঙ্কার প্রভৃতি দিতে হইবে। এইরূপ কার্য্য অশেষ মঙ্গলজনক।

নিজের ভগিনী না থাকিলে খুড়্তুত, মাদ্ভুত প্রভৃতি ভগিনীর হস্তে ভোজন করা বিধেয় ।\*

"কার্ত্তিকে শুক্রপক্ষশু দিতীয়ায়াং যুধিয়ির।
 বনো যমুনয়া পূর্বাং ভোজিতঃ স্বগৃহেহর্চিতঃ ॥

ব্রদাণ্ডপুরাণে লিখিত আছে—যে নারী এই তিথিতে তামূলাদি বারা ভ্রাতাকে পূজা করেন, তাঁহার আর বৈধব্যব্দরণা ভোগ করিতে হয় না। যদি কেহ না করেন, তাহা হইলৈ তাঁহার ভাতার আয়ুঃক্ষয় হয়।

"যা তু ভোজয়তে নারী লাতরং যুগাকে তিথোঁ। অর্চয়েচাপি তান্থলৈন না বৈধব্যমাপ্লুমাৎ॥ লাতুরায়ুঃক্ষয়ো রাজন্! ন ভবেত্তত্ত্ব কর্হিচিৎ॥"

( নির্ণয়সিকুগুত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ )

কত্যতবে ইহার পূজার বিধান এইরূপ লিখিত আছে।
বমদ্বিতীয়ার দিন প্রাতঃকালে প্রাতঃকৃত্যাদি সমাপন করিয়া
নিম্নোক্তরূপে স্বস্তিবচন ও সঙ্কল্ল করিতে হইবে। সঙ্কল্ল
বথা—"ওঁ তংসদিত্যুচ্চার্য্য অন্তেত্যাদি অমুক্গোত্রঃ অমুক্দেবশর্মা স্বরক্ষণকামঃ যমাদিপূজনমহং করিয়ো।" এইরূপ
সঙ্কল্ল করিয়া শালগ্রাম শিলা বা ঘটাদিতে পূজার বিধানামুসারে পূজা করিবে। পরে এই মন্তে অর্ঘ্য দিতে হইবে।
মন্ত্র—"'এহেহি মার্ভগ্রজ্ব পাশহন্ত যমান্তকালোকধরামরেশ।

ভাত্ৰিতীয়াকৃতদেবপূজাং গৃহাণ চার্ঘ্যং ভগবন্নমন্তে ॥'' ইদমর্ঘ্যং যমান্ন নমঃ। পূজার পরে এই মন্ত্রে প্রণাম করিতে হইবে।

"ধর্মরাজ নমস্তভ্যং নমস্তে যমুনাগ্রজ।
পাহি মাং কিঙ্করৈঃ দার্দ্ধং স্থ্যপুত্র নমোহস্ত তে॥"
পরে চিত্রগুপ্ত ও যম-দ্তদিগকে পূজা করিয়া ষমুনাকে
পূজা করিতে হইবে।

"যমস্বসর্নমন্তেংস্ত যমুনে লোকপূজিতে। বরদা ভব মে নিত্যং সূর্য্যপুত্তি নমোংস্ত তে॥" এই মল্লে যমুনাকে প্রণাম করিতে হয়। পরে দক্ষিণা-অচ্ছিদ্রাবধারণাদি করিয়া পূজা শেষ করিতে হয়।

অতো ষমন্বিতীয়েরং ত্রিষ্ লোকের্ বিশ্রুতা।
অস্তাং নিজগৃহে বিপ্র ন ভোজবাং ততো নরৈ: ॥
স্মেহেন ভগিনীহস্তাং ভোজবাং পুষ্টিবর্দ্ধনন্।
দানানি চ প্রদেয়ানি ভগিনীভাো বিধানত: ॥
স্মর্ণালস্কারবস্ত্রারপুজাসংকারভোজনৈ: ।
সর্বো ভগিস্তঃ সংপূজ্যা অভাবে প্রতিপন্নকা: ॥
প্রতিপন্না মাতাভগিস্ত ইতি হেমাক্রি: ।
পিতৃবাভগিনীহস্তাং প্রথমায়াং যুধিনির ।
মাতৃলস্ত স্থতাহস্তাং বিতীয়ায়াং তথা নূপ ॥
পিতৃমাতুঃ স্বস্থং কন্তে তৃতীয়াং তয়াঃ করাং ।
চতুর্থ্যাং সহজায়াশ্চ ভগিস্তা হস্ততঃ পরম্ ॥
(নির্ণরিক্রি ২ পরি॰)

এই দিন ভগিনী ভ্রাতার ভোজনকালে অন্নাদি দিয়া এই মন্ত্র পাঠ করিবে.—

"ভ্রাতন্তবামুজাতাহং ভূঙ্ক্ ভক্তমিদং শুভম্।
প্রীতরে বমরাজশু বমুনায়া বিশেষতঃ ॥" (কুত্যতত্ত্ব)
জ্যোহাইলৈ 'তবামুজাতাহং' স্থলে 'তবাগ্রজাতাহং' মন্ত্র বলিবে।
কোন কোন দেশ-প্রচলিত প্রথা, ভগিনী প্রতিপদের
দিন ভ্রাতৃকপালে ফোটা এবং দ্বিতীয়ার দিন ভ্রাতাকে
ভোজন করান। প্রতিপদে এই ফোটার বিষয় কোন শাস্ত্রেই
উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। আবার এই ফোটা দিবার
নানাপ্রকার ছড়া আছে।

ভ্রাতা আসনে উপবিষ্ট হইলে ভগিনী বামহস্তের কনিষ্ঠাসুলি দারা চন্দন লইয়া ভায়ের কপালে দিলাম ফোটা, যদের
দোরে পড়্লো কাঁটা, আমি দিই ভাইকে ফোঁটা যমুনা দেয়
যমকে ফোঁটা। এই কথা বলিয়া ৩ বার ফোঁটা দিতে হয়।

"প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা, দিতীয়াতে নিতে, বনের দোরে যেও না রে ভাই, নিমের অধিক তিতে, ঢাক বাজে, ঢোল বাজে, আরও বাজে কাড়া, প্রতিপদে দিলাম ফোঁটা না যেও রে ভাই যমপাড়া" কোথাও কোথাও এই কথা বলিয়া ফোঁটা দিয়া থাকে।

ভাতৃপত্নী (স্ত্রী) ভ্রাতা পতির্বস্তা ইতি ভ্রাতৃঃ পত্নীতি বা 'ঋরেভ্যো দ্বীপ্, ইতি দ্বীপ্, ততঃ 'নিতাং সপত্নাদির্' ইতি নাস্তাদেশঃ। ভ্রাতৃজারা। (শক্রত্বা•)

ভাতৃপুত্র (পুং স্ত্রী) ভাতৃঃ পুত্রঃ। ভাতৃজ, চলিত ভাইপো।
ভাতৃভাব (পুং) ভাতৃভাবঃ। জাত-বালকের লগাবধি তৃতীয়ভাব। ইহাকে ভাতৃহান কহে। জ্যোতিষ মতে ভাতার
ভাভভাভভের বিষয় এই ভাবে চিন্তা করিতে হয়। এই ভাব
ভাভ থাকিলে ভাতৃভাব শুভ এবং অশুভ হইলে এই ভাব
অশুভ জানিতে হইবে।

এই বিষয়ে জ্যোতিষ শাস্ত্রে যাহা নিখিত আছে, অতি সংক্ষিপ্তভাবে তাহার আলোচনা করিয়া দেখা যাউক।

"প্রাতৃত্থানং পঞ্চমঞ্চ নবমৈকাদশ সপ্তমম্। তত্তদীশদশারাঞ্চ প্রাতৃলাভো ভবেরুণাম্॥ প্রাতৃত্থানেশতদ্ধতিভাবস্থহাচারিণাম্। মধ্যে বলসমে তম্ম দশা সোদরবৃদ্ধিদা॥" (পারিজাত)

লগ্নাবিধি তৃতীয়, পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও একাদশ স্থান সাধা-রণতঃ ভ্রাতৃস্থান। ঐ সকল স্থানাধিপতি গ্রহের দশাভোগ-কালে জাতকের ভ্রাতার জন্ম হয়। ইহার মধ্যে ভ্রাতৃস্থানপতি, ভ্রাতৃস্থানদশী ও ভ্রাতৃভাবস্থিত গ্রহের মধ্যে ধিনি বলবান্ হন, তাঁহারই দশাভোগকালে ভ্রাতার জন্ম হয়। বছপ্রাতৃ-স্থাবোগ — যদি বৃহস্পতি ও তৃতীয়াধিপতি তৃতীয়স্থানে থাকেন, তাহা হইলে জাতক লাতা হারা বিশেব স্থাী
হয়। শুভগ্রহযুক্ত তৃতীয়াধিপতি যদি লয়, চতুর্থ, সপ্তম ও
দশমস্থিত হন, অথবা শুভক্ষেত্রন্থ হইয়া শুভ-নবাংশগত হন,
তাহা হইলে জাতকের অনেক লাতা হয়। তৃতীয়পতি বা
লাত্কারক গ্রহ শুভযুক্ত ও শুভদৃষ্ট হইলে অথবা লাত্ভাবরাশি পূর্ণ বলী হইলে অনেক লাতা হয়। সপ্তমে মঙ্গল, অষ্টমে
শুক্র, ও নবমে রবি থাকিলে সহোদর অল্লায়্মঃ হইয়া থাকে।
কিন্তু লাত্ত্বানে শুভগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে সহোদর
দীর্ঘায়্মঃ হয়। তৃতীয়স্থানে পাপগ্রহের যোগ ও দৃষ্টি থাকিলে
লাতার হানি হয়।

"ষষ্ঠে চ ভবনে ভৌমঃ সপ্তমে রাহসন্তবঃ।

অষ্টমে চ ষদা সৌরিজাতা তক্ত ন জীবতি ॥

বিলগ্নস্থো যদা জীবো ধনে সৌরির্যদা ভবেং।

রাহুশ্চ সহজস্থানে লাতা তক্ত ন জীবতি ॥" (পারিজাত)

যঠে মজল, সপ্তমে রাহ্ ও অষ্টমে শনি থাকিলে লাতা
জীবিত থাকে না। লগ্নে বৃহম্পতি, দ্বিতীয়ে শনি ও তৃতীয়ে
রাহ্ থাকিলে তাহার লাত্নাশ হইয়া থাকে। লাত্লাব হইতে
কেন্দ্র ও ত্রিকোণস্থানে পাপগ্রহ থাকিলে লাত্নাশ, শুভগ্রহ
থাকিলে লাত্র্দ্বি এবং শুভাশুভ গ্রহ থাকিলে শুভাশুভ
মিশ্র ফল হয়।

পাপদৃষ্ট রবি তৃতীয়স্ব হইলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার এবং পাপদৃষ্ট শনি তৃতীয়ে থাকিলে অব্যবহিত পরজ ভ্রাতার ও পাপদৃষ্ট মলল তৃতীয়ে থাকিলে পরজাত সমস্ত ভ্রাতার বিনাশ হইয়া থাকে। এই সম্বন্ধে একটু বিশেষ আছে, তাহা এই ঃ—রবি তৃতীয়ে থাকিলে পূর্বজাত ভ্রাতার, শনি তৃতীয়ে থাকিলে পূর্বজ ও পরজ উভয় ভ্রাতারই বিনাশ হইয়া থাকে। ইহাতে পাপদৃষ্ট ও শুভদৃষ্টের কোন বিশেষত্ব নাই। তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ নীচস্থ বা নীচ-নবাংশস্থ, পাপক্ষেত্রস্থ, পাপযুক্ত, অথবা ক্রুর ষ্ঠাংশগত হইলে এবং তৃতীয়পতি ও ভ্রাতৃকারক গ্রহ পাপ মধ্যগত হইলেও ভ্রাতৃনাশ হইয়া থাকে।

লাত্হীন যোগ—ত্তায়পতি মুক্ত চক্ত যদি যঠ, অইম বা দাদশস্থ হন, তাহা হইলে তাহার আর লাতা হয় না। তৃতীয়পতি ও চতুর্থপতি চতুর্থস্থিত হইলে জাতকের লাত্জননে ব্যাঘাত হয়। কিন্তু উক্ত তৃতীয় ও চতুর্থপতি মঙ্গলযুক্ত হইলে উক্ত ফল হয় না। তৃতীয়স্থিত শনি লাত্নাশক এবং তৃতীয়স্থ রাছ লাত্র্দ্ধিকারক।

জ্যেষ্ঠাত্মজ-ভ্রাতৃসংখ্যা-নিরূপণ—জাতকের লগ্ন হইতে একা-

দশ ও দাদশস্থানস্থিত গ্রহসংখ্যা দারা অগ্রজ ভাতার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয়স্থ গ্রহসংখ্যা দ্বারা অত্মজলাতার সংখ্যা নিরূপণ করিতে হইবে। তৃতীয়পতি, ভাতৃকারক, ভাতৃস্থান-দশী এবং ভ্রাতৃস্থানযুক্ত গ্রহ; ইহার মধ্যে যে গ্রহ বলবান, দেই গ্রহসংখ্যা দারা ভাতৃসংখ্যা নির্দেশ করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার গ্রহ যদি নীচস্থশক্রগৃহ-গত অথবা পাপা-ক্রান্ত বা অন্তগতাদি দোষজনিত মূঢ়-ভাবাপন হয়, তাহা হইলে জাত ভ্রাতার নাশ হয়। আর সকলেই বলশালী इट्टा जाजूनन मीर्घजीवी इट्टेंग्ना थारक, डेक्ड ठांत्रि ध्वकांत्र গ্রহের মধ্যে যদি অর্দ্ধেক বলবান এবং অর্দ্ধেক বলহীন হয়, তাহা হইলে যতগুলি ভ্রাতা হইবে, তাহার অর্দ্ধেক জীবিত থাকিবে। এইরূপ বলাবল দারা ক্য়টী ভ্রাতা জীবিত থাকিবে, তাহা স্থির করিতে হইবে। উক্ত চারি প্রকার গ্রহ স্ত্রীগ্রহ হইয়া তঃস্থানগৃত হইলে স্বন্ধ অনুজ্কারক হইয়া থাকে। তৃতীয়পতি যে নবাংশে থাকেন, সেই নবাংশ-পতি গ্রহের সংখ্যা দ্বারাও ভাতৃসংখ্যা নিরূপণ করা যাইতে পারে। স্কারপে দেখিতে হইলে তৃতীয়পতি, ভাতৃকারক, ভাতৃস্থানদশী ও ভাতৃস্থানস্থিত এই চতুগ্রহের স্ফুট গণনা করিয়া স্ফুট-রাশ্রাদি যোগ করিতে হইবে, তাহার নবাংশ-সংখ্যা দারা ভ্রাতৃসংখ্যা নির্দেশ করিবে। ইহাদের মধ্যে যদি কোন গ্রহের নীচ-রাশ্রংশ বা শত্রু নবাংশ হয়, তাহা रहेरल উক্ত कल शूर्व इम्र ना। आत यनि **উচ্চ**-রাশ্রংশ रम, जारा रहेल छेक कलात विश्वन कल रम। এই हजू-প্রতির স্বীয় স্বীয় দশা ও অন্তর্দশা ভোগকালে তাহাদিগের অমুকূণতা ও প্রতিকূণতা অমুসারে ভ্রাতৃগণের শুভাশুভ কল্পনা করিতে হইবে।

মতান্তরে ভাতৃসংখ্যা-নিরূপণ।—মঙ্গলের অন্তবর্গচক্রে
মঙ্গলন্থিত রাশির তৃতীয়ন্তানে যত সংখ্যক ফলরেখা হইবে,
তত সংখ্যক লাতার জন্ম হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গলের তৃতীয়স্থান মঙ্গলের নীচগৃহ বা শত্রুগৃহ হইলে উক্ত ফল হইবে
না। ভাতাদি সংখ্যানিরূপণের বিবিধ স্থল উপস্থিত হইলে
বলবান্ গ্রহ হইলেই ফল কল্পনা করিতে হইবে।

লাত্ভাবপতি ও লাত্কারক উভয়ের মধ্যে যে বলী হইবে, সেই গ্রহ হইতেই লাত্সংখ্যা নিরূপণ করা আবশুক।

ভ্রাতৃ-ভগিনী-জন্মনির্নপণ।— যদি তৃতীয়পতি ওজোরাশি-গত অর্থাৎ পুংগ্রহের ক্লেত্রগত, পুংগ্রহ-দৃষ্ট বা পুংগ্রহযুক্ত হন, তাহা হইলে ভ্রাতা এবং তৃতীয়পতি যুগ্মরাশিগত অথবা চন্দ্র বা শুক্র কর্ত্বন দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে ভগিনী হয়।

স্থী ও দীর্ঘায়ঃ ভাত্যোগ।—কেন্দ্র বা ত্রিকোণস্থ তৃতীয়-

পতি শুভগ্রহের ক্ষেত্রস্থ হইয়া শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে চিরস্থণী ও দীর্ঘায়ুঃ লাতা হয়। এই লাতার সহিত বিচ্ছেদ হয় না।

মাতৃগর্ভস্থিত ভাতৃনাশ্যোগ—শনি তৃতীয়ে থাকিলে মাতৃগর্ভের ছুইটী ভাতার নাশ হয়, এবং জাতকের অপর ভাতার জব্যহানি হইয়া থাকে। একাদশে মঙ্গল, সপ্তমে শনি ও নবমে রাছ থাকিলে ছুই বা তিন ভাতা নই হয়।

বুহস্পতি, শুক্র বা বুধ তৃতীয়ে থাকিলে তিনটী ভ্রাতা হয়, উক্ত গ্রহ পাপদৃষ্ট বা পাপযুক্ত হইলে ছুইটী ভ্রাতার মৃত্যু হয়। লগ বা মঙ্গল হইতে তৃতীয়ে শনি ও নবমে বুধ থাকিলে অথবা মঙ্গল হইতে তৃতীয়স্থ রাভ শুভগ্রহ কর্তৃক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে তিনটী ভগিনী নাশ হয় এবং জাতকের বাহু ও কুন্দিদেশে বহুতর চিহ্ন হইয়া থাকে। বুধ তৃতীয়স্থ, চক্র তৃতীয়পতিযুক্ত এবং প্রাতৃকারক গ্রহ শনিযুক্ত হইলে এক জ্যেষ্ঠা ভগিনী ও এক কনিষ্ঠ সহোদর এবং তৃতীয় ভাতার নাশ হইয়া থাকে। তৃতীয় পতি নীচস্থ ও ভাতৃকারক রাহুযুক্ত হইলে তিনটী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হয়, আর কনিষ্ঠ ভ্রাতা বা ভগিনী হয় না। কেন্দ্রস্থ তৃতীয়পতির নবম বা পঞ্চম স্থানস্থিত ভ্রাতৃকারক গ্রহ বৃহস্পতির সহিত যুক্ত হইয়া উচ্চস্থ **इट्रेल** ५२ ही मरहामत हम, छेळ ५२ ही मरश खायम, ज्ञीय; চতুর্থ, সপ্তম, নবম ও দাদশ লাতার এবং এই যোগে জাত বালকের মৃত্যু হইয়া থাকে। অবশিষ্ট পঞ্চ ভ্রাতা দীর্ঘজীবী इम्र। এই দাদশ সহোদরের ষষ্ঠ যমজ হয়। বৃহস্পতি বা চক্রযুক্ত মঙ্গল, ব্যয়পতির সহিত যুক্ত হইয়া তৃতীয়স্থ হইলে १ जी नरहामत हमा छेरात मर्था छ्रेटीत मृजा रस। किन्छ শক্রকর্ত্বক দৃষ্ট বা যুক্ত হইলে মৃত্যু হয় না। লগ্নপতি ও তৃতীয় পতির পরম্পর মিত্রতা বা শক্ততা থাকিলে কনিষ্ঠ ভাতার সহিত শত্রুতা ও মিত্রতা হইয়া থাকে। যে যে ভাবপতির সহিত লগ্নপতির শক্তা বা মিত্রতা থাকে, সেই সেই ভাবেই স্বজনাদির শক্ততা বা মিত্রতা হয়।

লাত্বিচ্ছেদযোগ।—বলহীন লগপতি ও তৃতীয়পতি অথবা লাত্কারক গ্রহ পরস্পার শত্রু হইয়া তৃ তীয় বা ছুঃস্থানগত হইলে তত্তদ্প্রহের দশা ও অন্তর্দশায় লাতার সহিত কলহ, বিচ্ছেদ ও তজ্জ্য অর্থক্ষর বা লাত্নাশ হইয়া থাকে। উক্ত গ্রহণণ যে যে ঘটনার স্থাক হয়েন, সেই সেই ঘটনা লইয়া লাতার সহিত্ বিবাদ হইয়া থাকে।

কাতার মৃত্যু-সময় নিরপণ।—লগ্নপতির ক্ট্রাখ্যাদি হইতে সহজপতির ক্ট্রাখ্যাদি বাদ দিয়া যাহ। অবশিষ্ট থাকিবে, সেই রাখ্যংশাদি হইতে যে নক্ষত্র বুঝা যায়, সেই নক্ষত্রে শনি আসিলে প্রাতার মৃত্যু হয়। লগ্নপতির কুট হইতে দশমপতি ও মঙ্গলের কুট বাদ দিরা যাহা হইবে, সেই রাশ্রংশে অথবা লগ্নকুট, সহজকুট, দশমকুট ও মঙ্গলকুট যোগ দিলে যাহা হইবে, সেই কুটাংশে শনি আসিলে প্রাতার মৃত্যু হয়। এই চারিটী কুটাংশ নির্দিষ্ট নক্ষত্রঘটিত যে প্রহের দশা নিরূপিত হইবে, সেই গ্রহের দশা ও অন্তর্দশার প্রাতার স্থাব-দল্পদ্ বৃদ্ধি হইয়া থাকে। মঙ্গলের কুট হইতে রাজকুট বাদ দিরা এবং রাজকুট হইতে মঙ্গলের কুট বাদ দিরা যাহা অবশিষ্ঠ থাকিবে, সেই রাশ্রংশ হইতে পঞ্চম ও নবমপতির তত সংখ্যক অংশে বৃহস্পতি আসিলে প্রাতার মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

তৃতীয়পতি রবিষ্ক হইলে জাতক ধীর হয়। চক্রযুক্ত হইলে মানসিক ধৈর্যাশালী, মঙ্গলযুক্ত হইলে হৃষ্ট, জড় ও ক্রোধী, ব্ধযুক্ত হইলে সান্তিক-প্রকৃতি, বৃহস্পতি যুক্ত হইলে ধীরগুণযুক্ত ও সর্ব্বশাস্ত্রবেতা, শুক্রযুক্ত হইলে কামাতুর এবং কামপ্রসঙ্গাধীন কলহপ্রবীণ, শনিযুক্ত হইলে জড়, রাহ্যুক্ত হইলে ভীত এবং কেতুযুক্ত হইলে শরীরের নানাপ্রকার পীডাদায়ক হয়।

বলবান্ তৃতীয়পতি শুভ ষড়্বর্গস্থিত হইলে জাতক সান্থিক প্রকৃতির হয়। আর তৃতীয়পতি নীচস্থ, বিনষ্ট, শক্রক্ষেত্রগত বা পাপযুক্ত হইলে অসান্থিক হয়। আতৃভাবে রবি প্রভৃতি করিয়া নবগ্রহ থাকিলে নিমলিথিতরপ ফল হইয়া থাকে। রবি আতৃস্থানে থাকিলে জাতক প্রবল প্রতাপান্থিত, বিক্রমশালী, সোদর হইতে সন্তপ্ত, তীর্থ ক্রমণশীল ও বিবাদে শক্রবিজয়ী এবং রাজার অতিশয় প্রিয়পাত্র হইয়া থাকে। মতাস্ত্ররে রবি তৃতীয়ে থাকিলে সোদরনাশ এবং অন্ত গ্রহ-কৃত রিষ্টনাশ, ধনবান্, স্ত্রীস্থান্থিত, গুণ ও ধৈর্যযুক্ত, প্রিয়জন-হিত্রকারী ও সহিষ্ণু হইয়া থাকে। পূর্ণচক্র তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক স্বীয় বিক্রমে ধনোপার্জ্জন ও উত্তমা পত্নী লাভ করে এবং সেই ব্যক্তি দয়াশীল, অনেক দাস-দাসীযুক্ত এবং সহোদর হারা বিশেষ স্থথী হইয়া থাকে।

পাপ-ক্ষেত্রগত তৃতীয়ভাবস্থ ক্ষীণচন্দ্র ভগিনীনাশক এবং শুভক্ষেত্রগত তৃতীয়স্থ পূর্ণচন্দ্র স্থার্রপা ভগিনীপ্রদ হইয়া থাকেন। জাতকাভরণের মতে চন্দ্র তৃতীয়স্থ হইলে জাতক হিংস্ত্র, গর্মিত, কুপণ, অন্নবৃদ্ধি, বন্ধুজনের আশ্রেত, দয়ারিহীন ও রোগ-বর্জিত হয়।

মঙ্গল তৃতীয়স্থানে থাকিলে জাতক স্বোপাৰ্জ্জিত ধনে ধন-বান্, আতৃহঃখী এবং তপশ্চরণে বিফল-মনোরথ হয়। উচ্চস্থ মঙ্গল তৃতীয়ভাবগত হইলে জাতক ক্ষিজাত ধন দারা সোভাগ্যশালী ও বিলাসী হয় এবং নীচস্থ বা শত্রুগৃহী হইলে ধনস্থখবিহীন ও কুংসিত গৃহে অবস্থান করে।

বৃধ তৃতীয়ভাবে থাকিলে বণিক্দিগের সহিত মিত্রতা ও জাতক বণিক্বৃত্তিশীল হয় এবং স্বীয় বৃদ্ধিবলে অতি অবাধ্য ব্যক্তিকেও বাধ্য করিতে সমর্থ ও বিনীত হয়, সেই ব্যক্তি বহু লাতৃযুক্ত ও লাতৃগণের আশ্রয় এবং যৌবনে বিষয়স্থভোগে অতি আসক্ত হয় এবং বৃদ্ধ ব্য়সে সংসারবাসনা পরিত্যাগ করিয়া ধর্ম্মাধনে রত হইয়া থাকে। পাপযুক্ত ও অস্তগত বৃধ তৃতীয়স্থ হইলে ভগিনীহানি হয়। আর শুভযুক্ত, শুভদৃষ্ট ও উদিত থাকিলে লাতা ও ভগিনী সম্বন্ধে শুভ হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতক অতিশয় লঘু, পরাক্রমবিহীন ও হর্বল হয়। কিন্তু ঐ ভাতক ভাতৃস্থে স্থা,
কৃতন্ম এবং মিত্র দারা উপকৃত হইলেও মিত্রগণের কথন উপকার ও হিতাভিলাষ করে না। তাহার ভাগ্যোদয় হইলেও
তাদৃশ অর্থলাভ হয় না। এই জাতক সৌজ্রুবিহীন, কুপণ,
স্ত্রীপ্ত্র-স্থ-রহিত, অগ্নিমান্দ্য-রোগযুক্ত, ধনবান্ হইলেও নির্ধনভাবাপয়, এবং বহু কুটুয়যুক্ত হয়।

শুক্র তৃতীয়ভাবে থাকিলে স্ত্রীর প্রতি অতিশয় অনুরক্ত, এবং তাহার বন্ধনাশ হয়। তাহার স্ত্রী অল্পপ্রতা হয়, এজন্ত তাহার পুত্রলালদা পূর্ণ হয় না। এই জাতক ভীত-চিত্ত, ধন থাকিলেও ব্যয়ে কুন্তিত, কুশান্স, কামাত্র, সাধুজন-দেখী, কুর, স্থানরী ভগিনীযুক্ত এবং কুচেষ্ট হয়।

শনি তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতকের চিত্ত শীতল হয় না, অর্থাৎ জাতক সর্বাদাই মানসিক সন্তাপ ভোগ করে। এই ব্যক্তি বিশেষ উত্যোগী হয়, ইহার ভাগ্যোদয় কথনও নির্বিদ্নে হয় না। এই জাতক ভবিষ্যাদ্বিষয়ে দৃঢ্বিশ্বাসী, অতি হয়্প, রাজনারে প্রতিষ্ঠিত, বাহনয়ুক্ত, গ্রামের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, বহুপরাক্রমী, বহুপ্রতিপালক, ভ্রাভূহঃথতপ্ত, বাহুরোগী, বিদেশবাসী, নীচসংস্ব্যুক্ত, এবং ধর্মসাধনে বিরত হয়।

রাহ তৃতীয়ভাবে থাকিলে জাতক বাহুবলশালী ও মলবিছা-বিশারদ হয়, তাহার ভাতৃনাশ বা বিকৃতাঙ্গ ভাতা হইয়া থাকে। এই জাতক ধনবান্, বীরভাবাপন্ন, স্ত্রী পুত্র ও মিত্রাদি স্থথে সুখী এবং তাহার অন্য গ্রহরিষ্ট নষ্ট হয়। এই রাহতুঙ্গী হইলে হন্তী, অশ্ব ও বহু ভূত্য হইয়া থাকে।

কেতু তৃতীয়ভাবস্থ হইলে জাতকের শক্ত নাশ হয়, এবং তাহার বিবাদ, ধন, ভোগ, এখার্য ও তেজঃ এই সকল অধিক পরিমাণে বৃদ্ধি হইয়া থাকে। তাহার বন্ধুবর্গের নাশ ও পীড়া হয়, এবং সর্বাদা ভয়, উদ্বেগ ও চিন্তায় আকুল হইতে হয়। এই জাতক হস্তরোগস্কু, স্থানরী স্ত্রীসস্টোগী, মান- দিক হঃথে হঃথিত এবং বন্ধনিত বিশেষ কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

যদি তৃতীয় গৃহ পাপগৃহ হয়, এবং তাহাতে পাপগ্রহণণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে সহোদর জন্মে না, যদি জন্মে, তাহা হইলে জীবিত থাকে না। ইহার বিপরীত হইলে বিপরীত ফল হয়, অর্থাৎ তৃতীয়গৃহ যদি শুভগৃহ হয় এবং তাহাতে শুভগ্রহণণ অবস্থান করেন, তাহা হইলে অনেক সহোদর হয়। যদি লাতৃস্থান শুভগ্রহের আলয় হয়, এবং তাহাতে সমস্ত শুভগ্রহ অবস্থান করেন, অথবা শুভকর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সোদরবর্গের বৃদ্ধি হইয়া থাকে। পরস্ত মিশ্রহল অর্থাৎ পাপগ্রহ ও শুভগ্রহের স্থিতি বা দৃষ্টি থাকিলে শুভাগুভ ফল জানিতে হইবে।

তৃতীয়গৃহহের য়তগুলি নবাংশ চক্র ও মঙ্গল কর্ত্ক দৃষ্ট হয়, ততগুলি লাতা ও ভগিনী জনিয়া থাকে। কিন্তু ঐ চক্র মঙ্গলের শুভাশুভ গ্রহের দৃষ্টি অনুসারে ফল কল্পনা করিতে হইবে। যদি শনি তনুস্থানে থাকিয়া মঙ্গল কর্ত্ক দৃষ্ট হন, তাহা হইলে সমুদ্দ সহোদর বিনষ্ট হয়। যদি ঐ তন্তু শনি শিচরই সহোদরগণের মঙ্গল হইয়া থাকে। ঐ তন্তু শনি মঙ্গল বা বুধ কর্ত্ক দৃষ্ট হইলে সকল সহোদর নাশ হয়।

विन ज्ञीत गृंश हित्सत क्षिय रह थरः छाशां यि यमि प्रमान हि थारक, छाश रहेरा मकल मरशान हे क्ष रहेशा थारक। यिन ति अगृर्श थारकन, थरः थ गृंश यिन धर्मश्रान रह, छाश रहेरा मरशान ति अगृर्श थारकन, थरः थ गृंश यिन धर्मश्रान रह, छाश रहेरा मरशान ति अवि थ का छा नी पंकी ती ७ ताक ज्ञा रह। यिन ज्ञीत छार छ थारकन, थरः थ हिन्स यिन रकान भाभश्रारत ज्ञीत ना रह ७ ति । ज्ञीत स्थान कर्म ७ ति थार्कित ज्ञा है ना रून, छाश रहेरा छाशत क्रमनीत मृत्रा रहा। ज्ञीत स्थान ति थार्कित ज्ञा छात । ज्ञीत स्थान वि थार्कित ज्ञा छात । ज्ञीत स्थान ति थार्कित ज्ञा छात । वि थार्कित ज्ञा छात । वि थार्कित ज्ञा छात । यारक छात ज्ञा छात है मृत्रा रहेशा थारक थरः सकल थार्कित ज्ञा छात छात छात छात ।

জ্যোতিষী পশুতগণ এইরূপে ভাতৃস্থানে সংহাদর,কিঙ্কর, অনুজীবী ও পরাক্রমের বিচার করিয়া থাকেন।

( জাতকাভরণ, কল্লতরু, বৃহজ্জাতক প্রভৃতি )

ভ্রাতৃম্ ে ( ত্রি ) ভাতা বিগতে হস্ত মতুপ্। ভ্রাতৃযুক্ত। ভ্রাতৃত্বল ( ত্রি ) ভ্রাতা অস্তাস্ত বলচ্। ভ্রাতৃযুক্ত। ( ক্লী ) ভ্রাতার বল ।

প্রাতৃবধু (স্ত্রী) ভ্রাতঃ বধুঃ। ভ্রাতৃজারা।
ভ্রাতৃভগিনী (স্ত্রী) ভ্রাতা চুভগিনী চ, ইতি ইতরেতরহন্দ্রসমাসঃ। ভ্রাতা ও ভগিনী। এই শক্ষ দ্বিচনাস্তঃ।

ভাতৃব্য (পুং) ভাতৃরপত্যমিতি (ভাতৃর্যক্ষ েপা ৪।১।১৪৪) বাং । ভাতৃপুত্র । চলিত ভাইপো । "জন্মরাজামুলং রাজা মশোরাজং নিবেশিতম ।

জন্মরাজামুজং রাজ্ঞা মশোরাজং নিবেশিতম্ তন্মতেনাবচস্কল ভ্রাতৃব্যং রাজকাবিধঃ॥"

ু ( রাজতরঙ্গিণী ৮।২৮৪২ )

লাতৃ-( বান্ সপত্নে। পা ৪।১।১৪৫) ইতি বান্। ২ শক্ত। "লাতৃব্যমেতং স্বমদল্রবীর্যামুপেক্ষয়াধ্যেষিত্যপ্রমতঃ।"

্ ( ভাগুৰত ৫১১১১৭ )

'তত্মাৎ ভাতৃব্যং শক্তম্' ( স্বামী )

ভ্রাতৃষ্প্রর (পুং) পত্যর্জ্যেষ্টন্রাতা খণ্ডর ইব পূজ্যবাং।
> পতির জ্যেষ্ঠ ন্রাতা, চলিত ভাশুর। পর্যায়—খণ্ডরক।
২ ন্রাতৃঃ খণ্ডরঃ। ন্রাতৃপত্নীর পিতা। চলিত তালুই মহাশয়।

ভাত্ত (ক্রী) লাতুরিদং, শিবাদিখাদণ্। লাতৃসম্বনী। ভাত্তীয় (পুং) লাতুরপত্যং পুমানিতি লাতৃ (লাতুর্বাচ্চ। পা ৪।১।১৪৪) ইত্যত্ত চকারাচ্ছণ্চ ইতি কাশিকোক্তেঃ ছ। স্লাতৃপুত্ত। (ত্তি) ২ লাতৃসম্বনী।

ভান্ত ( ত্রি ) ভ্রম-কর্ত্তরি ক্ত ( অমুনাসিকস্তেতি। পা° ৬।৪।১৫)
ইতি দীর্ঘ:। ভ্রান্তিবিশিষ্ট, ভ্রমযুক্ত। "অতীক্রিয়ং ভ্রান্তানানি মধিষ্ঠানে।" ( সাংখ্যস্থ ২।২৩ ) ২ ভ্রমণযুক্ত। ( ক্লী ) ৩ ভ্রমণ। ৪ ঘূর্ণার্মান। ( পুং ) ৫ মত্ত্বতী। ৬ রাজ-ধৃস্তর। ( রাজনি )

ভ্ৰান্তি (স্ত্ৰী) ভ্ৰম্-জিন্, (অহুনাসিক্ত কিজ্ঝলোঃ ক্ঙিতি। পা ৬৪।১৫) ইতি দীৰ্ঘঃ।:ভ্ৰম।

"যুক্তিহীনপ্রকাশবাং ভ্রান্তের্নস্থন্তি লক্ষণম্। যদি স্থালক্ষণং কিঞ্চিদ্ ভ্রান্তিরেব ন সিধ্যতি ॥" গর্ভাবস্থায় ছয় মাদের কালে ভ্রান্তি জন্মে।

"ষাথাসিকে তু সংপ্রাপ্তে ভ্রান্তিঃ সংজারতে বতঃ। ধাত্রাক্ষরাণি স্ফানি পত্রার্ক্যান্যতঃ পুরা ॥" (জ্যোতিস্তত্ত্ব) ২ ভ্রমণ। ৩ অনবস্থিতি। (বিশ্ব)

ভাতিমৎ ( ত্রি ) ভাতিরস্তান্ত মতুপ্, মন্ত ব । ১ ভ্রমজানযুক্ত।
স্তিরাং ডীপ্। ২ অর্থালন্ধারভেদ। ইহার লক্ষণ—

"দাম্যাদতশ্বিংস্তদ্ব্দির্জান্তিমান্ প্রতিভোখিত।।"

( সাহিত্যদ ০ ১ ০ ৩৮১ )

সামাবিষয়ে এক বস্তুতে অন্থ বস্তুর জ্ঞান হইলে এই অলঙ্কার হয়, কিন্তু এই জ্ঞান প্রতিভাবলে উথিত হওয়া চাই। সাদ্খবশতঃ প্রকৃত বিষয়ে কবি-কল্পনাকৃত অন্থ বস্তু ভ্রমের উদাহরণ—

"মুগ্ধা হৃগ্ধধিয়া গবাং বিদধতে কুস্তানধো বল্লবাঃ কর্ণে কৈরবশঙ্কয়া কুবলয়ং কুর্বস্তি কাস্তা অপি। কর্কন্দলম্চিনোতি শবরী মৃক্তাফলাকাজ্জন।

সাক্রা চন্দ্রমসোন কস্ত কুরুতে চিত্তলমং চন্দ্রিকা॥''

( সাহিত্যদ • ১০ পরি॰ )

ভ্রান্তি যে স্থলে স্বরস দারা উত্থাপিত হয়, তথার এই অলঙার হইবে না। 'শুক্তিতে রজত ভ্রম' স্থলে এই অলঙার হইবে না। এবং ভ্রম যে স্থলে অসাদৃশুমূল হয়, তথাও এই অলঙারের বিষয় নহে। ইহার উদাহরণ—

"সঙ্গমবিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহো ন সঙ্গমস্তস্তাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভূবনমপি তন্ময়ং বিরহে ॥"
( সাহিত্যদ • ১ • পরি • )

ভান্তিহর (পুং) ভান্তিং হরতীতি হু-কর্ত্তরি পচান্তচ্। ১ মন্ত্রী, মন্ত্রণা দ্বারা ভ্রান্তি নিরাকৃত হয়, এই জন্ম মন্ত্রীকে ভ্রান্তি-হর কহে। (শক্ষা•)(ত্রি)ভ্রমনাশক।

ভাম (ত্রি) ভ্রম-কর্তুরি জ্বাদিখাৎ গ। ১ ভ্রমযুক্ত। ২ সহাদ্রি-বর্ণিত জনৈক রাজা। (সহাণ ৩১।৩৫)

ভামক (পুং) ভামরতি ভ্রমং জনরতীতি ভ্রম-ণিচ্, (খুলভূচৌ। পা অসাস্ত্রত) ইতি খুল্। স শুগাল। ২ ধূর্ত্ত।
ত স্থ্যাবর্ত্ত। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) (ত্রি)
ক ভ্রমজনক। ৬ কাস্তলোহ বিশেষ। (রাজনি৹)

ভামর (ক্লী) ভ্রমবৈঃ কৃতং সন্তৃত্যমিতি ভ্রমর (ক্ষুদ্রাভ্রমর-বটরপাদপাদঞ্। পা ৪।৩১১৯) ইতি অঞ্। মধু, ভ্রমরজ মধু। "কিঞ্চিৎ স্টেক্ষঃ প্রসিদ্ধেভাঃ ষ্ট্পদেভায়েলিভিন্চিত্রম্।

নির্মাণং ক্ষটিকাভং যত্তমধু প্রামরং স্মৃতম্॥" (ভাবপ্রত) ইহার গুণ—রক্তপিত্তনাশক, মৃত্রজাড্যকর, গুরু, স্বাহুপাক, স্মৃতিব্যক্ষী। (ভাবপ্রত) [মধু দেখ ]

২ নৃত্য বিশেষ। পর্যায়—রাস, মণ্ডলনৃত্য, হল্লীশ। (শব্দমালা) (ত্রি) ৩ জমরসম্বন্ধী।

"ज्लांबर जामत्रः त्रापर क्षांत्ररायम् विष्या ( हा )

(পুং) ভাময়তি লোহমিতি ভামি (অর্ত্তি-কমি-ভ্রমি দেবীতি। উণ্ ৩১৩২) ইতি অর। ৪ প্রস্তরভেদ, চুম্বক পাথর। (মেদিনী) ৫ অপস্মার রোগ।

ভামরিন্ ( তি ) ভামরং ভ্রমরস্থেব ঘূর্ণনবন্ধাৎ রূপমস্ত, ইনি। অপস্থার-রোগযুক্ত।

"ভামরী গণ্ডমালী চ বিত্র্যথো পিশুনস্তথা।'' (মন্থ ৩১৬১) 'ভামরী অপস্মারী' (মেধাতিথি)

ভামরী (স্ত্রী) ভ্রমরস্থারং ভ্রামরো ভ্রমরবদ্ বর্ণ:, সোহস্থা অস্ত্রীতি, অর্শ আগুচ্ ত্রীপ্। পার্ক্ষতী। ভগবতী বলিয়া ছিলেন,— অরুণাক্ষ নামে মহামুর জগতের বিম্ন উৎপাদন করিলে, আমি জগতের শাস্তির জন্ত ষট্পদবিশিষ্ট ভ্রমরমূর্ত্তি ধারণ করিয়া **এ মহাস্তরকে বিনাশ করিব।** এই জন্ম আমার নাম ভামরী হইবে।

"বদারুণাক্ষরৈলোক্যে মহাবাধাং করিষ্যতি। তদাহং ভামরং রূপং কৃত্বাসংখ্যেষ্ট্পদম্॥ ত্রৈলোক্যস্ত হিতার্থার বধিষ্যামি মহাস্করম্। ভামরীতি চ মাং লোকাস্তদা স্থোষ্যন্তি স্কৃতঃ॥"

( মার্কণ্ডেয়পু• ৯১।৪৭-৪৯ )

২ পুত্রদাত্রী লতা। ( রাজনি• )

ভ্ৰাশ, > দীপ্তি, শোভা। দিবাদি গক্ষে ভ্ৰাদি আত্মনে কৰণ দেট্। লট্ ভ্ৰাশুভে। ভ্ৰাদি পক্ষে ভ্ৰাশতে। লিট্ বভ্ৰাশে, ভ্ৰেশে। লিট্ ভ্ৰাশিতা। লৃট্ ভ্ৰাশিষ্যতে। লুঙ্ অভ্ৰাশিষ্ঠ, অভ্ৰাশিষাতাং, অভ্ৰাশিষত। সূন্ বিভ্ৰাশিষতে। যঙ্ বা ভ্ৰাশতে। যঙ্লুক্ বাভ্ৰাষ্টি। দিচ্ ভ্ৰাশ্যতি, লুঙ্ অবভ্ৰাশং।

ভাশ্য (ক্নী) আয়্ধ। (ঋক্ ১০।১১৬৫)
ভাষ্ট্র (ক্নী) ভ্রমজ-খ্রন্। ১ আকাশ। (পুং) ভূজ্জ্যতেহত্ত্তি
ভ্রমজ (ভ্রমজিগমিনমিহনিবিশ্রশাং বৃদ্ধিশ্চ। উণ্ ৪।১৫৯)
ইতি খ্রন্। ২ পাত্রবিশেষ, যাহাতে কলায় ও ছোলা প্রভৃতি
ভাজা হয়, চলিত ভাজ্না খোলা। পর্যায় অম্বরীষ। (অমর)
"রৌজে চক্ষুষি তজ্জিতস্তন্মমুভাষ্ট্রঞ্চ যশ্চিক্ষিপে।"

( নৈষধচ• ৩১২৮ )

'অনুভাষ্ট্ৰং ভৰ্জনপাত্ৰসদৃশেন' (টীকা)
ভাষ্ট্ৰকি (পুং) গোত্ৰপ্ৰবৰ্ত্তক ঋষিভেদ। (প্ৰবরাধ্যা॰)
ভাষ্ট্ৰিজ (ত্ৰি) ভাজ্না থোলায় উৎপন্ন বা যাহা ভাজা হইয়াছে।
ভাষ্ট্ৰিত্ৰতিন্ (পুং) গোত্ৰপ্ৰবৰ্ত্তক ঋষিভেদ। (প্ৰবরাধ্যা॰)
ভাষ্ট্ৰেয় (পুং) বংশ বা জাতিভেদ।

ভাস দীপ্তি, শোভা। দিবাদি॰ পক্ষে ভাদি॰ আত্মনে অকৰ দেট্। লট্ ভ্ৰাস্তে। ভাদিপক্ষে ভ্ৰাসতে। লুঙ্ অভ্ৰাসিষ্ট। নিচ্লুঙ্ অবভ্ৰাসং।

ভ্রুক্ংস (পুঃ) ভ্রুবঃ কুংসরতি এরচ্ প্রত্যরঃ, হুস্বশ্চ ব।। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষ।

ভ্রুক্টী (স্ত্রী) ক্রবং কুটিকোটিল্যমিতি ষষ্ঠীদমাদঃ, 'অক্রকুম্ দাদীনা' মিতি বা হ্রস্বঃ। ক্রোধাদি দারা ক্রকোটিল্য, ক্রভঙ্গ। "বদ্ধা চ ক্রকুটিং বজ্রে ক্রোধস্থ পরিলক্ষণম্।" (ভারত ৭।৭৬২)

ভ্রুক্টিমুখ (ক্নী) জভঙ্গিযুক্ত মুখ। (পুং) ২ সর্পভেদ।
ভ্রুক্ত্রু ১ সংবরণ। ২সজ্বাত। তুদাদি পরস্কৈ সেট্, সংবরণার্থে
সক 
সক্তাতার্থে অক । লট্ ভ্রুডি। লিট্ বুলোড়।
অভ্রুড়ীং।

ভ্ৰুভঙ্গ (পুং) ক্ৰবো ভন্ধ: হুস্বক। ক্ৰভন্গ, ক্ৰকোটিল্য। ভ্ৰু (ন্ত্ৰী) ভ্ৰাম্যতি নেত্ৰোপরি ইতি ভ্ৰম (ভ্ৰমেক ডুঃ। উণ্ ২০০৮) ইতি ভূ। চক্ষ্বরের উর্জ্বাগ, চক্ষ্যরের উর্জ্ব ও ললাটের নিমস্থিত রোমরাজি। পর্য্যায়—চিল্লিকা। ইহার শুভাগুভ লক্ষণ—ক্র বিশাল ও উন্নত হইলে স্থা এবং বিষম হইলে দ্বিত হয়।

"বিশালোরতা স্থাথিনি দরিদ্রা বিষমক্রবঃ।
ধনী দীর্ঘা সংসক্ত ক্রর্বালেন্দুরতসক্রবঃ॥" (গরুড়পু ০ ৬৬ অ ০)
তন্ত্রমতে ক্রমধ্যে ষ্ট্চক্রের অন্তর্গত আক্রানামক চক্র
আছে। ইহাহ, ক্র বর্ণদ্রয়্ক্ত দ্বিফল পদ্মাকার, ইহার মধ্যে
মন অবস্থিত আছে।

"আজ্ঞানামান্ত্ৰং তদ্ধি মকরসদৃশং ধ্যানধামপ্রকাশং
হস্তাভ্যাং বৈকলাভ্যাং প্রবিলসিতবপুর্নেত্রপত্রং স্কুভ্রম্।
তন্মধ্যে হাকিনী সা শশিসমধবলা বক্তুষট্কং দধানা
বিভাং মুদ্রাং কপালং ডমকুজপবটীং বিত্রতী শুদ্ধচিত্রা॥"
ইত্যাদি। (তত্ত্বিস্তামণি ও প্রকাশ)

ক্রকুংস (পুং) জ্র-কুংস-অচ্। স্ত্রীবেশধারী নর্ত্তক পুরুষ।
ক্রেকুটি (স্ত্রী) ভ্রুবঃ কুটিঃ কৌটিল্যং। ক্রোধাদি দারা জ্রর
কৌটিল্য, বক্রতা, জ্রভঙ্গী।

ক্রাক্সেপ্ (পুং) ক্রবক্ষেপঃ। ক্রভঙ্গ, ক্রচালন, সংক্রত-জ্ঞাপনার্থ কর বক্রভাবে চালনা।

"ক্রক্ষেপমাত্রামুমিতপ্রবেশাং'' ( কুমার ৩৬• ) ২ জবিলাস।

(ভাগবত নাতাতঃ)

যতদিন পর্যাস্ত মাতৃগর্ভে থাকে, ততদিন ঐ গর্ভ জ্রণ নামে অভিহিত হয়।

জ্রণত্ম ( ত্রি ) জ্রণং হস্তি জ্রণ-হন্-ক। ত্র জ্রণহত্যাকারী।
জ্রনহৃত্তি (স্ত্রী) হন্-জ্রিন্ হতিঃ হননং, জ্রণস্থ হতিঃ। জ্রণহত্যা।
জ্রনহৃত্তি (স্ত্রী ) হননং হত্যা, হন-ভাবে ক্যপ্, জ্রণস্থ হত্যা
৬তং। গর্ভস্থ বালক-হনন।

"ত্রিবিবাহং ক্বতং যেন ন করোতি চতুর্থকম্।
কুলানি পাতয়েৎ সপ্ত ভ্রূণহত্যাব্রতঞ্জের ॥'' (উদ্বাহতত্ত্ব)
ভ্রূণহৃন্ (ত্রী) ভ্রূণং হস্তীতি ভ্রূণ-হন্ (ব্রন্ধভ্রূন্তিয়ু।
পা থাবাচণ ) ইতি কিপ্নগর্ভস্থানকহন্তা, ভ্রূণহত্যাকারক।

জনহত্যা করিলে মহাপাতক হয়। এই মহাপাতক প্রায়শ্চিত্ত দারা প্রশমিত হয়। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে লিখিত স্থাছে, জন যদি পুরুষ বলিয়া জানা যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত্ত এবং স্ত্রী বলিয়া জানিলে স্ত্রীবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা আবশুক। যদি জনের পুংস্ক বা স্ত্রীয় জানা না যায়, তাহা হইলে পুংবধ-প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। জন ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের হইবে, প্রায়শ্চিত্ত করা বিধেয়। জন ব্রাহ্মণাদি যে বর্ণের হইবে, প্রায়শ্চিত্ত তহর্ণামূরূপই করিতে হইবে। জনহত্যা জ্ঞানক্তত হইলে, পুর্ণ প্রায়শ্চিত্ত এবং অজ্ঞানতঃ হইলে তদর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয়। জ্ঞানকৃত ব্রাহ্মণার্ভবধে দাদশ বার্ষিক ব্রত, ক্ষত্রিয়ন্ত্রবধে ব্রার্ষিক ব্রত, বৈশ্বগর্ভবধে সার্দ্ধবার্ষিক ব্রত ও শুদ্রগর্ভবধে নবমাসিকব্রত করিলে সকল পাপ বিমুক্ত হয়। অজ্ঞানতঃ ইহার অর্দ্ধ প্রায়শ্চিত্ত।\* [প্রায়শ্চিত্ত দেখ]

জ্রভঙ্গ (পুং) জবো ভঙ্গঃ। (জকোটিল্য। কোধাদি-জাপনের জন্ম জার তির্যাক্ চালন।

"কুদ্রাঃ সন্ত্রাসমেতে বিজহত হরয়ে। ভিন্নশক্তেভকুস্ত।

যুত্মদেহেষু লজ্জাং দধতি পরমনী সায়কা নিষ্পতন্তঃ।

সৌমিত্রে তিষ্ঠ পাত্রং স্বমপি ন হি ক্রধাং নরহং মেঘনাদঃ

কিঞ্চিদ্ ভ্রাভঙ্গলীলানিয়মিতজলধিং রামমহেষয়ামি॥"

( কাব্যপ্র৽)

জ্রাভেদ (পুং) জবো ভেদঃ। জভঙ্গ, জবিকার।
জ্রাভেদিন্ (ত্রি) জভেদঃ অস্থান্তীতি ইনি। জভেদযুক্ত,
জভঙ্গযুক্ত।

"ক্রভেদিভিঃ সকম্পোষ্ঠো ললিতাঙ্গুলিতর্জ্জনৈঃ।" (কুমারস• ৬।৪৫)

ক্রবিকার (পুং) ক্রবো বিকারঃ। ক্রভঙ্গ, ক্রকোটিন্য।
ক্রোবিক্সেপ (পুং) ক্রবো বিক্সেপঃ। ক্রভঙ্গ।
ক্রবিচস্টিত (ক্রী) ক্রবো বিচেষ্টিতং। ক্রক্সেপ।
ক্রবিলাস (পুং) ক্রবো বিলাসঃ। ক্রর বিলাস, ক্রভঙ্গ।
"ক্রবিলাসানভিজ্ঞেঃ" (মেঘদূত পুঃ)

ব্ৰজ, ভাস, দীপ্তি। ভাদি • আত্মনে সক • সেট্।

রূপদান্ত প্রারশ্বিত্তং—তত্ত্ব পুংবেশ জ্ঞাতে পুংবধপ্রারশ্বিত্তং, স্ত্রীজেন
ক্রাতে স্ত্রীবধপ্রারশ্বিত্তং, অবিজ্ঞাতে তু পুংবধপ্রারশ্বিত্তমাহ ময়ৢঃ—

"হথা গর্ভমবিজ্ঞাতমেতদেব ব্রতগ্রেৎ।

গর্ভহা চ যথাবর্ণং তথাত্রেয়ী নিস্পনঃ ॥"

ব্রতপদোপাদানাৎ জ্ঞানত ইদং, অজ্ঞানতন্তদর্ধং, তেন জ্ঞানকৃতে ব্রাহ্মণ-গর্ভবধে দ্বাদশবাধিকং, ক্ষত্রিয়গর্ভবধে ত্রৈবাধিকং, বৈশুগর্ভবধে দার্ধবাধিকং, শুদ্রগর্ভবধে নবমাসিকং" (প্রায়শ্চিত্তবিবেক) न हें चक्र । नि हें विद्यास्त्र । नृ हें द्यक्ति । नृ हें व्यव्यक्ति । नि हें व्यव्यक्ति । नृ हें व्यव्यक्ति ।

ভ্ৰেষ, ১ গমন। ২ ভয়। ভাষি তিভয় অক ে সেট্। লট্ ভ্ৰেষতি-তে। লোট্ভেষতু-তাং। লুঙ্ অবিভ্ৰেষৎ-ত। ভুষ ধাতুরও এইরূপ রূপ হইবে।

ভ্রোণত্ম ( তি ) জণহত্যাকারী সম্বনীয়।

ভৌণহত্য (क्री) জণহত্যা।

ভৌবেয় ( তি ) ক্রব ইদম্, 'ক্রবো বুক্ চ' ইতি টক্ বুক্চ। ক্রমমনী।

ভক্ষ, ভক্ষণ। ভাদি • উভ • সক • সেট্। লট্ ভুক্ষতি-তে,
ল লুঙ্ অভুক্ষীৎ-ত। হুর্গসিংহের মতে ইহা ভৃক্ষ ধাতু।
ভ কা, দীপ্তি। ভাদি • পক্ষে দিবাদি • অক • সেট্। দিবাদিল পক্ষে ভাশতে, ভাদিপক্ষে ভাশতে। লুঙ্ অভাশিষ্ট।
বোপদেবের মতে ইহা ভাশ ধাতু। [ভাশ দেখ]

গজন নতে ইছা জুন ধানু।

কাতি । ছাধিত গজে ধিবাধিত আহত সেটা । দিবটিত

গ্লেন ভ্যাততে, ভাবিধানে, ভাবতে । নুও আলামি ।
বোধান নেল মতে ইহা ভাগা ধাজ । বিধাৰ দেশ

ম

মকার। ব্যঞ্জনবর্ণের পঞ্চবিংশতি বর্ণ। ইহার উচ্চারণ

স্থান ওঠ ও নাদিকা। "উপুপগ্দানীয়ানামোটা" (পাণিনি)
জিহ্বাগ্র ছারা ওঠছয় স্পর্শ হইলে এই বর্ণ উচ্চারিত হয়।
এই শব্দের উচ্চারণে আভ্যন্তরপ্রয়ত্ব, অতএব এই বর্ণ স্পর্শ
বর্ণ ও অনুনাদিক। বাহ্যপ্রয়ত্ব-সংবার, নাদঘোষ ও অল্প্রপ্রাণ।
ইহার স্বর্গ—

"মকারং শৃণু চার্কান্ধ স্বয়ং পরমকুগুলী।
তরুণাদিত্যসন্ধাশং চতুর্ব্বপ্রদায়কম্।
পঞ্চদেবময়ং বর্ণং পঞ্চপ্রাণময়ং সদা॥" (কামধেমুতন্ত্র)
এই বর্ণ সাক্ষাৎ পরমকুগুলী স্বরূপ, তরুণ স্থ্যসদৃশ ও
চতুর্ব্বর্গপ্রদায়ক, পঞ্চদেবময় ও পঞ্চ প্রাণময়।
বঙ্গীয়াক্ষরে ইহার লিখনপ্রাণালী—

"উদ্ধাধঃ ক্রমতো রেখা বামে বক্রা তু কুগুলী।
পুনশ্চাধোগতা দৈব তত উদ্ধগতা পুনঃ ॥
বন্ধা শস্তুশ্চ বিষ্ণুশ্চ ক্রমশস্তাম তিষ্ঠতি ॥" ( বর্ণোদারতন্ত্র)
উদ্ধাধঃক্রমে একটা রেখা করিয়া বামে বক্রভাবে কুগুলী
করিতে হইবে, পুনরায় উহা অধোগত করিয়া আবার উদ্ধিদিকে
দিলে এই অক্ষর হয়। এই কুগুলীতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব
অবস্থিত আছেন।

এই বর্ণের অধিষ্ঠাত্রী দেবতার ধ্যান—

"কৃষ্ণাং দশভূজাং ভীমাং পীতলোহিতলোচনাম্।

কৃষ্ণাম্বরধরাং নিত্যাং ধর্মকামার্থমোক্ষদাম্॥

এবং ধ্যাত্বা মকারম্ভ তন্মপ্রং দশধা জপেং॥" (বর্ণোদ্ধারত ০)

এইরূপে ধ্যান করিয়া দশবার জপ, পরে প্রণাম করা

উচিত। প্রণামমন্ত্র—

"विश्व किरिष्ट वर्षः विविक् महिष्टः मना।

आञ्चानि ज्व मः युक्तः श्व निष्टः श्रम् भागः वर्षाकात छ ।

हेशत वाहक श्व — कानी, द्विष्ठ, कान, महाकान,
महास्त्रक, देवकू श्री, वस्र्या, हसी, त्रीत, श्रूक्यता कक, कान कर्म,
स्त्रा, त्रामा, विश्वया, नीश्व मः क्वक, क्रित, स्रा, मान, नर्क्षी, माना,
हेश्व वक्षती, विष्ठ, श्रिव, महावीत, श्री श्रक्षा, क्रा, म्यानी, विक्, श्रम्ब,
श्रित्रस्त्र, क्रम्, म्याक, विश्वया, मान्य भानिनी, विक्, श्रम्वा,
क्रित्रस्त्र, विष्ठ्रम् ।

"মঃ কালী ক্লেশিতঃ কালো মহাকালো মহাস্তকঃ।

বৈকুণ্ঠা বস্থধা চন্দ্রী রবিঃ পুরুষরাজকঃ॥

কালভদ্রো জয়া মেধা বিশ্বধা দীপ্তদংজ্ঞকঃ।

জঠরঞ্চ ভ্রমা মানং লক্ষ্মীর্মাতোগ্রবন্ধনী॥

বিষং শিবো মহাবীরঃ শশিপ্রভা জনেশ্বরঃ।

প্রমন্তঃ প্রিয়ন্থ রুদ্রঃ সর্কাঙ্গো বহ্নিমণ্ডলম্।

মাতৃকালানে এই বর্ণ জঠরে লাদ করিতে হয়। কাব্যের

আদিতে এই বর্ণের প্রয়োগ করিলে তঃথ হয়।

"স্থেভরমরণং ক্লেশহৃঃথং পবর্গঃ" ( বৃত্তরত্নাকরটীকা )
ম (পুং) মাতি নির্মাতি জগদিতি মা-ক। ১ শিব। ২ চক্রমা।
৩ ব্রহ্মা। (একাক্ষরকোষ) ৪ যম। ৫ সমর। ৬ বিষ।
৭ মধুস্থদন। (মেদিনী)

মই (দেশজ) বাঁশের শিঁড়ি। মই দেওন (দেশজ) হলকর্ধণের পর মই দিয়া ক্ষেত্র সমতল-করণ।

ম্ইল (দেশজ) ময়লা, মল। মৃত্ত (দেশজ, মধু শদের অপভংশ) মধু।

মউআ, স্থনামপ্রসিদ্ধ বৃক্ষবিশেষ (Bassia latifolia)। পশ্চিমবঙ্গ, মধ্যভারত, উত্তর-কুমায়ুন, কাঙ্রা ও অধ্যোধা-প্রদেশ, পশ্চিমঘাট-পর্বতমালায়, দক্ষিণ-পূর্বভারতে ও আবা পর্যান্ত বিস্তার্গ বন্ধরাজ্যের পার্বতীয় বত্যবিভাগে এই বৃক্ষ প্রভূত পরিমাণে জন্মিতে দেখা যায়। মাক্রাজ-প্রেসিডেন্সীতে এই জাতীয় ভিরপ্রেণীর মহুয়া বৃক্ষ (B. longitolia) জন্মিয়া থাকে। উত্তিদ্তত্ত্ববিদ্গণ বৃক্ষপত্রের বিভিন্নতা হেতু এইরূপ নামস্বাতন্ত্র নির্দেশ করিয়াছেন। উত্তর-ভারতের বৃক্ষগুলির পত্র অপেক্ষাকৃত জম্বুপত্রের আয় গোলাকার, কিন্তু মাক্রাজ-প্রদেশীয় বৃক্ষের পত্রপ্তলি আম্রপত্রের ভায় ছইদিকে ছুঁচাল।

বিভিন্নস্থানে এই বৃক্ষ বিভিন্ননামে পরিচিত। উঃ পঃ ও অবোধ্যা—মউআ, মহুআ, মহুলা, মউল, জাঙ্গলী, মোহা, জঙ্গলীমোহবা, মোবা; বাঙ্গালা—মউল, মহুল, বনমহুন্না, উড়িষাা—মোহা; কোল—মঙুকুম্; ভূমিজ—মোহল; সাঁওতাল—মাটকোম; ভীল—মহুরা; গোঁড়—ইরূপ, ইরিপ্,

ইছ , কুকু — নোছ; বৈগাস— মাছ; মধ্য প্রদেশ— মহোবা; বোষাই— মোহা, মোবা, মছমা; দাক্ষিণাত্য— জাঙ্গলী, মোহা, মোহা; গুজরাতী— মহড়, মহরা; মরাঠী— মউদ, রাণাচ, মোহা চা ঝাড়, রাণাচ ইপ্পেচা ঝাড়, মোহো, মোরা, মাহা; তামিল— ইর্পি, এলুপ, কাটইল্লিপি, কাঠি, ইলুপ্পৈ, কার্ত্ত ইলুপ্পে, কাট্ট্রপ্পি, তেলগু—ইপ্পি, ইপ্পা, যেপ্প, অদবিইপ্পি চেট্ট্র; কণাড়ি— হোগ্নে, হিপ্পে, কাত্ত প্রে, গিড়; মলমালম্— পুন্ম, কাট্ট্রিপ্পবোনন্; সংস্কৃত — মধুক, আতাবী, মধুকরুক্ষ; পারশু— দর্থ তে গুল্চাকাণে স্থাই; ব্ল—কালসন্।

জলহান পার্কব্যপ্রান্তরে এই বৃক্ষ অধিক পরিমাণে জিনিতে দেখা যায়। তদ্দেশবাদী পার্কবিন্তরগণ চাসবাদ না করিলেও মহুয়া-বৃক্ষরক্ষায় বিশেষ যত্নশীল। তৈত্র ও বৈশাথে বৃক্ষগুলি ধবলপুল্পে পূর্ণ হয়; তৎপরে ক্রমে ফলবতী হইয়া থাকে। ফলগুলি পূপ্প-পতনের ৩ মাস পরে পাকিয়! উঠে। তখন কমলানেব্র মত লালাভ হরিদাবর্ণ দেখায়। ফল পাকিলে সাধারণে আগ্রহের সহিত তাহা রক্ষা করে। প্রত্যেক ফলে ১টী হইতে ৪টী পর্যান্ত বীজ হয়। ইহার ফুল, ফল, বীজ ও কাঠ তদ্দেশবাদী সাধারণের বিশেষ উপকারে আইদে।

ফল ধরিবার সময় বৃক্ষত্বক্ ছেদন করিয়া দিলে তাহা হইতে একপ্রকার আটাবং খেতছগ্ধ নির্গত হয়। ঐ আটা শুকাইলে গাঁদের আয় হয়, কিন্তু কোন কাজে আইসে না। কোন রঙ্গের ক্বফতা গাঢ় করিতে হইলে ইহার ছালের ক্স দেওয়া হয়, কথন কথন চর্মাদি পরিষ্কার করিবার সময় পত্রের সহিত ছালও দিতে দেখা গিয়াছে।

বীজের শাঁস হইতে যে তৈল উৎপন্ন হয়,তাহা গোঁড়দিগের
নিকট 'ডোলি' ও সংস্কৃতে 'মধুকসার' নামে থাতে। উহা স্বতে
ভেজাল দেওয়া যায়। ঐ তৈল শীতকালে উত্তম থাকে, গ্রীম্বকালে তৈলভাগ ও সারাংশ আলাদা হইয়া যায় এবং একটু
হর্গক্ষযুক্ত হয়। এই তৈল হইতে উৎকৃষ্ট সাবান ও বর্ত্তিক।
প্রস্তুত হইয়া থাকে।

ইহার ভেষজগুণ।—ফুলসিদ্ধ জল কাসরোগে বিশেষ উপকারী। ইহা উষ্ণবীর্য্য, ধারক, বলকারক, স্মিশ্বনারক, আর্দ্রকারক, পুষ্টিকারক ও উত্তেজক। ইহার গাঢ় তৈল দারা মস্তকে প্রলেপ দিলে শিরঃপীড়া নিবারিত হয়, গাত্রকতেও ইহা বিশেষ ফলপ্রদ। ইহার থোল বমনকারক ও বিরেচক।

ইহার পুষ্পে এক প্রকার ধূমবর্ণ মন্ত প্রস্তুত হইরা থাকে। উহা ঝাল ও একপ্রকার গন্ধযুক্ত, বছদিনের পুরাতন হইলে উক্ত গন্ধের হ্রাস হয়। সন্তঃপ্রস্তুত মন্ত উত্তেজক ও পাকস্থলীর পীড়াদারক। স্থশত মতে, উহা উষ্ণ, বীর্যাধারক, বলকর ও অগ্নিমান্য-দোষহারক। বর্ত্তমান চিকিৎসকগণ পরীক্ষা দারা স্থির করিয়াছেন যে, ইহা 'রম' নামক মন্তাপেক্ষা অধিক উপকারী।

পত্র জলে উত্তমরূপ সিদ্ধ করিয়া গাত্রমর্দ্ধন করিলে খোস পাঁচড়া নিবারিত হয়। কচি ছালের ক্বাথ ধারক ও বলকর। कथन कथन के हान वाणिया गाँछ दिननाय क्षरनिश नितन वाक-বেদনার উপশম হয়। ছালের রস ও কাঁচা ফলের হুগ্ন গাত্র-ব্রণনাশক। ইহার খোল পোড়াইলে তাহার গন্ধ ও ধ্যে গৃহস্থিত কীট মক্ষিকাদি ও ইন্দুর সকল পলায়ন করে। পুক্ষ-রিণীতে খোল ফেলিয়া দিলে জল দূষিত হইয়া সংস্থাদি বিনষ্ট হয়। ইহার তৈল হাতে মাথিলে হস্তস্থিত থোস ও চুলকানি ভাল হয়। অর্দ্ধের খাঁটি হুগ্নে ১ ছটাক মহয়া ফুল সিদ্ধ করিয়া रियन कतित्व थांजू ७ प्रिंग्सिका विवृत्तिक इंग्रा कांग-প্রদাহে শুক্ষ পুল্পের পুল্টিস্ দিলে অওকোষস্থ শিরার স্ফীতি ও বেদনার উপশম ঘটে। ইহার পুষ্পের গন্ধ ইন্দুর গন্ধের স্থায় এরপ তীত্র যে, মলমূত্রাদি ত্যাগকালেও সেই গন্ধের আত্রাণ পাওয়া যায়। নিমশেণীর লোকে পুষ্প সিদ্ধ করিয়া থায়। অধিক থাইলে বমন হইবার সম্ভাবনা। কোন কোন छटन এই বমন হইতে भित्रादिषन। ও উন্মাদলক্ষণাদি প্রকাশ পায়।

ফল ও ফুল নিমশ্রেণীর অনেক জাতির থান্ত। ফুল দারা রুটী প্রস্তুত করিয়া থায়। এতভিন্ন ফুল হইতে মন্ত প্রস্তুত হয়। শৃগাল, ভল্লুক, শূকর, হরিণ ও গবাদি মছয়া ফুল খাইতে ভালবাদে। যথন মহুয়া বৃক্ষ কুস্থমিত হয়, তথন তদ্দেশবাদী নিমশ্রেণীর ব্যক্তিগণ বৃক্ষতলস্থ আগাছাগুলি পরিষ্কৃত করিয়া দেয়। পতিত পুষ্পগুলি সঞ্চয় করিয়া বিক্রয় করে। মন্ত-ব্যবসায়িগণ উহা সংগ্রহ করিয়া চোলাই করে। ১৮৭৩ খুষ্টাব্দে मूरक्रत नगरत जटेनक रेजानीवामी महा रहेरा गन्ने मण উৎপন্ন করিয়াছিলেন, তাহার অধিক কাট্তি দেখিয়া ও কলিকাতান্ত রম্-মত্তদমিতি ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া গ্রমে ণ্টের রাজ-कीय त्वार्ड मत्रथान्छ करतन। डेन्ड बार्यम्यन गन्नशैन মহুয়া মতের উপর অধিক শুক্ষ নির্দারিত হওয়ায় ঐ কারবার উঠিয়া याয়। এই মহুয়া ফুল ছই বংসর রাখিয়া দিলেও খারাপ হয় না। ফ্রান্স, ইংলও ও য়ুরোপের অন্তান্ত দেশে নিক্নষ্ট মতের জন্ম মহগাফুল রপ্তানী হইয়া থাকে। ইহার কাঠের সার সিন্দুরের ভাষ লালাভ। এক হাত চতুষ পাকা কাঠ ৩০ হইতে ৩৪ সের ওজনের হইয়া থাকে।

দাক্ষিণাত্য ও সিংহলে ষে মধুক বৃক্ষ (B. longifolia)

জন্ম, তাহাও বিভিন্ন স্থানে ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দী—
মোহা, মোহমা, বাঙ্গালা—মহন্না, দক্ষিণভারত—মোহা,
সংস্কৃত—মধুক;পারভ্য—দর্থতে গুল্চাকাল; বোধাই—মউন্না,
মোহি; কছ্টা—মহড়া; মহারাষ্ট্র—মোহাচা ঝাড়, ইরিচাঝাড়,
গুর্জার—মহড়া, মোবাছ ঝাড়; তামিল—ইল্লুপি, এলুপ,ইল্লুপৈ
ইড়ুপ্নৈ; তেলগু—ইরি, যের্রা, ইর্নে-চেট্রু, পিন্নইর্না;
কণাড়ি—হির্নে, ইরিগিড়; মলন্য—এল্লুপী,ইড়ির্না, সিংহল—
মী, ব্রহ্ম—কনজান, কান্সো।

এই বৃক্ষের নির্যাদ এলোপা নামে খ্যাত। ইহার তৈল দাবান ও বর্ত্তিকানির্মাণে ব্যবস্থত হয়। গোঁড়েরা উহাতে প্রদীপ জালাইয়া থাকে। অপরাপর বিষয়ে ইহা পুর্কোক্ত বৃক্ষের সমগুণপ্রদ।

মৃতিআ্বলু, স্থনামপ্রসিদ্ধ কন্দ বা আলুবিশেষ (Dioscorea Aculeata)। মধ্য ও দক্ষিণবঙ্গে এবং দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে এই কন্দের বিশেষ চাস হইয়া থাকে। এতভিন্ন গ্রামের লোকদিগের জন্ম স্থানে স্থানে সামান্ত উৎপন্ন হয়।

ইহা দেখিতে অনেকাংশে শাঁকালুর মত সাদা, কিন্তু ভিতরের শাঁসাংশ তজপ কোমল ও মধুর নহে। ইহা সিদ্ধ করিয়া থাইতে মিষ্ট লাগে। ইহার একএকটী কন্দ ১ সের হইতে ১০ পোয়া পর্যান্ত বড় হয়।

স্থানবিশেষে ইহার নামের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। হিন্দি—
মান-আলু, বাঙ্গালা—মৌ-আলু, মউআলু; বোষাই—কান্ত,
কাণ্টেকান্ধী, বোটং; দানিগাত্য—ছোট পিণ্ডালু, তামিলকান্ত কেলান্ধু, মিন্থবৃল্লি কেলান্ধু, তেলগু—কাট কেলেন্ধ,
কুম্মরবজ্ঞু,কণাড়ি—গোনস্থ; দিংহল—কহ-কুকুললু; মলয়—
পুড়ে-কেলেন্ধু; ইংরাজী Goa potato, সাণ্ডতাল—বীরসন্ধি;
সংস্কৃত—মধ্বালু।

ছোলা, কলাই প্রভৃতি বস্তুর সহিত দিদ্ধ করা মউস্থালু থাইতে ভাল লাগে। ইহা সারক, শ্লিগ্ধ, বলকর, বীর্য্যকর, পুষ্টিবৃদ্ধক এবং স্তম্মহৃগ্ধ-বৃদ্ধিকর।

মউচাক (দেশজ) মধুচক্র।

মউচুক্স (দেশজ) কুদ্ৰ পশ্চিবিশেষ। (Certhia Zeylanica and C. cruentata)

মৃতিড় (দেশজ) মৃকুট শক্জ, মুকুট, টুপী।

"মাথায় মউড়ে আমি আসিয়াছি বাসে।

কভু নাহি বদি আমি প্রভুর স্কাশে॥" (কবিক্ষণ)

মউমাছি (দেশজ) মধুমক্ষিকা।

মউরলা (দেশজ) মংশুবিশেষ। কেহ কেহ এই শব্দ মধুর-কণ্টকের অপভংশ ৰুলিয়া থাকেন। (Cyprinus Morala) মউরি, স্থনামপ্রসিদ্ধ ক্ষুপবিশেষ (Peucedonam graveolens)
গ্রীষ্মপ্রধান ভারতের সর্ব্বতই এই ক্ষুপ জন্মিতে দেখা যায়।
শীতঋতুতে শাক সবজীর মত ইহার চাস হয়; মউরিবীজ্প রন্ধন-কার্য্যে, পাণের মসলায় ও ঔষধে ব্যবস্থাত হয়।

স্থানবিশেষে ইহার তিন্ন তিন্ন নাম আছে। হিন্দি— সোবা, সোমা, স্থতোপ্সা; বাঙ্গালা—স্ল্ফা, সোবা, শূল্পা, শল্ফা; উঃ পঃ প্রদেশ—সোবা, দাব; কুমায়ুন—সোম, কাখ্যান—সোই; পঞ্জাব—সোম; বোমাই—বলগুদেপ্; গুজ-রাতী—সর্বা, গুয়া; তামিল—শতকুপ্লী; আরব—স্থবিৎ; ইংরাজী Dill বা Sowa); সংস্কৃত—মিশ্রেয়া, শতপুশ্লী।

[ मधुतिक। (मथ। ]

বহু পূর্বকাল হইতে, কি ভারতে কি প্রাচীন গ্রীদে এই
মধুরিকা-ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। বাইবেলের নিউ
টেপ্টামেণ্ট গ্রন্থে এবং পেলেডিয়াস্ ও দিওসিক্রিদাস্ প্রভৃতির
গ্রন্থে তাহার প্রমাণ আছে। মউরির তৈল, আরক বা
ভিজান জল বিশেষ উপকারী। তৈলমর্দনে বায়ু শাস্তি এবং
আমজনিত শূলবেদনাদির উপশম হয়। অনেক সময় ইহার
আরক সেবনে উপকার পাওয়া গিয়াছে। বিস্তৃতিকা বা
মৃত্রকুছুরোগে ইহার ভিজান জল উপকারক। তৈলে মৌরী
পত্র সিক্ত করিয়া কোটকের উপর পূল্টিস্ দিলে পূয
টানিয়া আনে। হাকিমী মতে ইহার গুণ—বিরেচক, বায়্নাশক, মৃত্রকারক, রজোনিঃসারক ও স্লিয়্কলারক।

মৃত্তল (দেশজ) বৃক্ষবিশেষ, মধুক্রম। (Bassia longlifolia) চলিত মউআ গাছ।

মওয়া (দেশজ) মন্থন, মথিতকরণ।

মংহ, বৃদ্ধি। ভ্রাদি৽ আত্মনে সক • সেট্। লট্ মংহতে। লোট্

মংহতাং। লুঙ্ অমংহিষ্ট। [মহ দেখ।]

মংহনেষ্ঠ ( ত্রি ) ভাগপ্রদানে বর্ত্তমান।

"ক্রাণা বদস্ত পিতরা মংহনেষ্ঠাঃ" ( ঋক্ ১ । ৬১।১ ) 'মংহনেষ্ঠাঃ ভাগপ্রাদানে বর্ত্তমানাঃ' ( সায়ণ )

মংহয়ু (তি) দানেছে। "ন মংহয়ঃ পবিত্রং সোম গছিসি" (ঋক্ ৯০২০।৭) 'মংহয়ঃ সংহতির্দানকর্মা, দানেচছুঃ' (সায়ণ) মংহিষ্ঠ (তি) অতিশয় বৃদ্ধির্ম্জ । "শতক্রতং মংহিষ্ঠং সিঞ্চ ইন্দ্ভিঃ" (ঋক্ ১০০০) ) "মংহিষ্ঠং মহিবুদ্ধে অতিশয়েন মংহিতা, মংহিষ্ঠঃ তুশ্ছন্দিসি (পা৽ ৫০০৫০) ইতি তৃজস্তাদিগ্রন্ প্রতায়ঃ।' (সায়ণ)

মক, ১ ভূষণ। ২ গতি। ভাদিও আত্মনেও দকও দেট্, ইদিং। লট্ মন্ধতে। লিট্ মমন্ধে। লুঙ্ অমন্ধিষ্ট। মক (পুংক্লী) ম ইব কায়তি, কৈ-ক। শিবাদি তুল্য। মকক (পুং) জীবভেদ। (স্বথর্ক)

মকর (পুং) ক্নণাতীতি ক হিংসায়াং ক-ছচ, ততঃ মন্থ্যাণাং করঃ হিংসকঃ, বা মুখং কিরতীতি মুখ-ক্-ক, উভয়্মজাপি প্যোদরাদিয়াৎ সাধুঃ। (অমরটীকায় রঘুনাথচক্রবর্তী) জলজস্তু বিশেষ। ভাবপ্রকাশ-মতে, ইছা পাদিগণের অন্তর্গত জলজন্তু।

"কুজীরকুর্মনক্রাশ্চ গোধামকরশঙ্কবঃ।

ঘণ্টিক: শিশুমারশ্চেত্যাদয়: পাদিন: স্বৃতা: ॥"

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্বও দ্বিভীয় ভাগ)

মংশ্রের মধ্যে মকরই শ্রেষ্ঠ। ইহার গুণ—দীপন, বাত-নাশন, কচিপ্রদ, গুক্রকর, গ্রাহী, উষ্ণ ও বিকারত্ব, মূত্ররোগ, অশারী, গুলা ও অতীসার-রোগনাশক। (হারীত ১ স্থান ১১অ) গঙ্গার ধ্যানে দেখিতে পাওয়া যায়, মকর গঙ্গার বাহন। কামদেবের ধ্বজচিহুও মকর। সমুদ্রাধিপতি বরুণের বাহন।

২ মেবাদি দাদশ রাশির অন্তর্গত দশম রাশি। পর্যায়— আকোকের। ইহার অধিঠাতী দেবতা মৃগান্ত মকর। উত্তরা-বাঢ়া নক্ষত্রের শেষপাদত্রর, সমুদ্ধ শ্রবণা নক্ষত্র এবং ধনিঠার পূর্ব্বপাদদ্ধ এই নম্ন পাদে মকর রাশি হ্র। এই রাশি প্র্যোদ্ধ, ভূমিরাশি, অর্দ্ধণকর, দক্ষিণদিকের স্বামী, পিঙ্গলবর্থ, রক্ষ, ভূমিচারী, শীতনস্বভাব, অল্ল মন্তান, অল্ল স্ত্রী-সঙ্গ, বাত্প্রকৃতি, বৈশ্রবর্ণ এবং অঙ্গ সকল শিথিল।

ষকর রাশিতে জন্ম হইলে পরদারাভিলাষী, লকধনভোগী, রাজতুলা প্রতাপশালী, মন্ত্রবাদে অভিশন্ধ পটু, কুদেহবিশিষ্ট, অভিশন্ধ বৃদ্ধিমান, বন্ধবর্দের ভোকা ও বীরস্থভাব হয়। (কোষ্টিপ্রত) ও লগ্নভেদ, মকরলগ্ন। মকরলগ্নে জন্ম হইলে সমুদর কর্মে নিপুণ, অভিশন্ন ধৈর্যাশীল, প্রণক্ত, উপকারী এবং আপন ইচ্ছামুসারে বিহারকর্ত্তা, অভিশন্ন মুখর, দাতা, অহঙ্কারী এবং বিশুদ্ধচিত্ত হয় এবং ভাহার দন্ত, ওঠ ও মুখ অভিশন্ন পৃষ্ট থাকে। প্র মকরলগ্নকে হড়বর্গ অর্থাৎ হোরা, জেক্কাণ, সপ্তাংশ, নবাংশ, দাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশে বিভাগ করিলে হোরা, ভিন ভাগ করিলে দ্রেক্কাণ, সাতভাগ করিলে সপ্তাংশ, নম্ম ভাগ করিলে নবাংশ, দাদশভাগ করিলে দাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে নবাংশ, দাদশভাগ করিলে দাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে নিরাংশ, দাদশভাগ করিলে দাদশাংশ এবং ত্রিশ ভাগ করিলে ত্রিংশাংশ নির্ম্বিত হয়।

মকরের প্রথম হোরার জন্ম গ্রহণ করিলে খ্রামবর্ণ, হরিণের খ্রার চক্ষ্বিশিষ্ট, খ্যাতাপন্ন, স্ত্রীবিজিত, সৌম্যমৃত্তি, শঠ, ধনী, মিষ্টভোজী, উচ্চ নাসিকাযুক্ত ও উত্তম বেশকর হইরা খাতে।

নকরের দ্বিতীয় হোরায় জনা গ্রহণ করিলে রক্তচকুঃ, অলন, গুরুভারযুক্ত, দীর্ঘান্ত, মূর্থ, গ্রামবর্ণ, রোমাবৃতশরীর, সাহনী এবং রৌট্র কর্মকারী হয়। মকরের প্রথম দ্রেক্কাণে জন্ম হইলে আজামুলম্বিতবাছ, শ্রামবর্ণ, পৃথুলোচন, শঠ, কমনীয়, মিতভাষী, স্ত্রীবিজিত ও মধ্যম-মেধাযুক্ত হয়

দিতীয় দ্রেক্কাণে জন্ম ইইলে শ্রামবর্ণ, শঠ, মিতভাষী, পরস্ত্রী ও ধনাপহারী ইইয়া থাকে। তৃতীয় দ্রেক্কাণে দীর্ঘ-ললাট, পাপাত্মা, রুশ, লম্বাকৃতি এবং বিদেশবাদী ইইয়া থাকে।

মকররাশির নবাংশফল।—মকরের প্রথম নবাংশে জন্ম रहेटल पूर्वलम्ख, शामवर्ग, मिथ्रावामी, शायक, मुक्मा राम्य-খামবর্ণ, বক্র-নথবিশিষ্ট, গীতপ্রিয়, বলবান, বহুদারসম্পন্ন, বছভাষী ও যুদ্ধপ্রিয় হয়। তৃতীয় নবাংশে গীতবাছাত্রক, रगोववर्ग, हक्कु ७ नथ वक्तवर्ग, स्नव नामिकाविभिष्ठे, अत्नक भिज्युक, अভिभानी ও देष्टे-कर्मकाती इत्र। ठठूर्थ नवाःरम জন্ম হইলে क्रेक्षवर्ग, গোলাকার চকু, প্রশন্ত ললাট, বিস্তীর্ণ নাদিকাযুক্ত, উত্তম ভোক্তা, স্থলর স্থল, গুমবর্ণ, উরু ও ভুজ वर्त्त व व व श्रितात्र इत्र । वर्षन वाश्य क्या इरेटन स्वर्यन-ধারী, ইচ্ছাত্মরতি, বক্তা ও প্রশন্তললাট, সপ্তম নবাংশে খাম-বর্ণ, অলসপ্রকৃতি, স্থবকা, কুঞ্চিত কেশবিশিষ্ট ও সুশীল; অষ্টম নবাংশে গন্তীরদৃষ্টি, কুৎসিতপ্রকৃতি, বুহৎশরীর ও स्भीन अवः नवम नवाःरम जन इटरन विश्वाठक ७ काम-সম্পন, মেধাবী, গীতবাছরত ও সাধুপ্রকৃতি হইয়া থাকে 🕒

(কোষ্ঠীপ্রদীপ)

দাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ প্রভৃতির অধিপতি অনুসারে ফল লাভ হয়। মকররাশিতে রবি প্রভৃতি গ্রহ সকল থাকিলে নিম্নলিথিত ফল হইয়া থাকে।

মকররাশিতে রবি থাকিলে,—লুক, কুস্ত্রীতে আসজ, কুকর্মকারী, ভীক, চঞ্চলপ্রকৃতি, ভ্রমণপ্রিয়, সকল সম্পতিবিনাশকর এবং বহুভোগী ইহয় থাকে। মকররাশিন্থিত রবি চক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে মায়াপটু, চপলমতি এবং স্ক্রীসঙ্গ দারা সকল সম্পতিও স্থথ-নাশকারী হয়, মঙ্গল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে ব্যাধি, অরিগ্রস্ত ও বিকল হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্র, মওপ্রকৃতি, পরস্বাপহারী ও কুৎসিত দেহ, বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্র, যওপ্রকৃতি, পরস্বাপহারী ও কুৎসিত দেহ, বৃহস্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শ্রাপ্রকার ও মনস্বী হইয়া থাকে। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শব্র, প্রবাল ও মনি বারা জীবনধারী এবং বেখার ধনে ধনী ও স্থা হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে শক্র-ধ্বংসকারী ও রাজ্বন্যানিত হয়।

মকর রাশিস্থিত চন্দ্রুল।—মকর রাশিতে চন্দ্র থাকিলে নীতিজ্ঞ, শীতভীরু, উন্নতদেহ, বিখ্যাত, অল্ল রোষপরায়ণ, মদনভয়্যুক্ত, নির্মণ, নির্লজ্ঞ, গুর্বঙ্গনারত, সংকবি ও অতিশয় লুক হইরা থাকে। মকর রাশিস্থিত চন্দ্র রবি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে তুঃখী, অটনশীল, নিঃস্ব, পরকর্মকর, মলিন ও কুং-দিত বিষয়ের অধিপতি এবং অল্লমতিযুক্ত হয়। মঞ্চল কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—অতিশয় বিভবসম্পার, স্বন্দর-পত্নীযুক্ত, সৌভাগ্যাবান, ধন ও বাহনযুক্ত হয়। বুধ কর্তৃক দৃষ্ট হইলে—মূর্থ, প্রবাসশীল, স্বীরহিত, অকিঞ্চন, উগ্র স্বভাব ও স্থেরহিত, বহম্পতি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে নূপতি, অত্যত্তম বীর্যাসম্পার, নূপগুণযুক্ত, চারুদেহ, অনেক পত্নী ও অনেক পুত্র এবং বহুমিত্রযুক্ত হইবে। শুক্র কর্তৃক দৃষ্ট হইলে উত্তম যুবতী, ধন, বাহন, ভূষণ ও মানযুক্ত এবং জুগুপ্পাপরায়ণ হয়। শনি কর্তৃক দৃষ্ট হইলে আল্ভযুক্ত, মলিন দেহবিশিষ্ট, ধন-হীন, কামার্চ্চ, পারদারিক ও অসত্যপরায়ণ হইবে।

মকররাশিস্থিত মঙ্গলের ফল।—মকররাশিতে মঙ্গল থাকিলে—পুণ্যবান, ধনাহরণকর্ত্তা, স্থভোগান্বিত, পুষ্টদেহ, শ্রেষ্ঠতম, বিখ্যাত, সেনানায়ক বা নৃপতি, উত্তম পত্নীযুক্ত লোকের চিত্তবেতা, আত্মবন্ধু কর্ত্ত্ক নিত্যদেবিত, সর্বাদা স্বতন্ত্র, বিশেষরূপে রক্ষক, স্থাল ও অনেক উপচাররত হয়।
মকররাশিই মঙ্গলের উচ্চস্থান, ঘাদশ রাশির মধ্যে মঙ্গল মকরে থেরূপ বলী আর কোন রাশিতে তত্রূপ বলী নহেন।

মকররাশিস্থিত বৃধের ফল।—মকররাশিতে বুধ থাকিলে নীচ, মূর্থ, ষণ্ডপ্রকৃতি, পরকর্মকর,কলাদি গুণহীন, নানাহঃখ-যুক্ত, শীদ্রবিহারী, অতিশন্ত শীলসম্পন্ন, খল, অসত্যচেষ্টাবিশিষ্ট, বন্ধুবিযুক্ত, মলিনমূর্ত্তি, ভয়চকিত, এবং নিদ্রাহীন হন্ন।

মকররাশিস্থিত বৃহস্পতির ফল।—মকর রাশিতে বৃহস্পতি থাকিলে অল বলবান, বহু শ্রম ও ক্লেশসহিষ্ণু, নীচাচার-পরারণ, মুর্থ, নিঃস্থ, শক্রর ভৃত্য, মাঙ্গল্য, দয়া, শৌচ ও ধর্মহীন, তুর্বলদেহ, ভীরুস্বভাব, প্রবাসশীল ও বিবাদী হইবে। মকরবাশি বৃহস্পতির নীচস্থান, বৃহস্পতি মকরে অতিশয় তুর্বল।

মকররাশিস্থিত শুক্রের ফল। — মকররাশিতে শুক্র থাকিলে ব্যায়াম হারা পরিপ্রাস্ত, তুর্বলদেহ, সাধারণাঙ্গনাসক্ত, কাস-রোগী, ধনলুকা, অনৃত ও বঞ্চনানিপুণ, ক্লাব, মূর্থ এবং ক্লেশ-সহনশীল হয়।

মকররাশিস্থিত শনিফল।—মকর রাশিতে শনি থাকিলে পরবোধিৎ ও পরক্ষেত্রের প্রভূতাযুক্ত, শিল্পবেতা, প্রধান পুর-বুন্দের সৎক্বত, বিধ্যাতস্থানভূষণে রত, প্রবাসশীল, সরলতা-বিহীন, দাতা ও শোর্যসম্পন্ন হয়। (কোষ্ঠাপ্র•) গ্রহণণ মকররাশিতে থাকিলে, পূর্ব্বোক্ত রূপ হইয়া থাকে।
তবে ঐ রাশিতে অন্তান্ত গ্রহ থাকিলে ফলের ব্যতিক্রম হয়।
বে গ্রহের বেরূপ দৃষ্টি থাকে, তাহা বিবেচনা করিয়া ভাগহারের দ্বারা ফল নিরূপণ করিতে ইহবে।

মকরকুণ্ডল (ক্লী) কুণ্ডলং মকর ইব ইত্যুপমিতসমাস:।
মকরাকৃতি কণ্ঠভূষণ।

"वनभागानिवीजास्त्रा नमष्ट्रीवरमकोस्र ः।

মহাকিরীটকটকঃ ক্রুরন্মকরকুগুলঃ ॥" (ভাগবত ৬।৪।৬৭)
মকরকেত্র (পুং) মকরেণ চিহ্নিতং কেতনং ধ্বজো যশু।
কন্দর্প, কামদেব।

মকর ধ্বজ (পুং) মকরেণ চিহ্নিতো ধ্বজো যশু। কামদেব। "শরীরিণা জৈত্রশরেণ যত্র নিঃশঙ্কমূষে মকরধ্বজেন।"
(মাঘ ৩,৬১)

২ রদৌষধ বিশেষ, রদসিন্দ্র। ইহার প্রস্তুতপ্রণালা,— পারা ৮ তোলা, গন্ধক ৮ তোলা, যথাবিধি কজ্জলী করিয়া বটাঙ্কুরের কাথে তিন দিন ভাবনা দিতে হইবে, পরে উহা বোতলে প্রিয়া বস্ত্র-মৃত্তিকার লেপ দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়িতে বসাইয়া চারি প্রহরকাল জ্ঞাল দিলে রসসিন্দ্র প্রস্তুত হয়। অনুপানবিশেষে সেবন করিলে ইহা দারা বিবিধ রোগ প্রশমিত হয়।

অন্থবিধ—পারদ,গন্ধক, নিশাদল, ঝুল ও ক্ষটিক প্রত্যেকে সমভাগে কাগচী নেবুর রসে এক প্রহর কাল মর্দন করিয়া বোতলের মধ্যে পূরিয়া পাষাণগুটিকা হারা মুথ রুদ্ধ করিয়া সন্ধিস্থল লেপন করিতে হইবে। পরে মৃত্তিকা ও বস্ত্রে বোতলে লেপ দিয়া সচ্ছিত্র মৃৎপাত্রে রাথিয়া হাঁড়ির গলা পর্যান্ত বাল্কাপূর্ণ করিয়া অগ্নির মৃত্র, মধ্য ও থর সন্তাপে চারি প্রহর কাল পাক করিতে হইবে। পরে উহা নামাইয়া, শাতল হইলে বোতলের গলদেশলগ্ধ ক্ষটিকাভ গন্ধক পরিত্যাগ করিতে হইবে। অবশিষ্ট যাহা থাকিবে, তাহা সকল কার্য্যে প্রয়োগ করা যায়।

সাধারণতঃ রসসিন্দুর মকরধ্বজ নামে থ্যাত, কিন্তু মকর-ধ্বজ রসসিন্দুর দারা প্রস্তুত করিতে হয়। [রসসিন্দুর দেখ।]

মকরধ্বজ প্রস্তুত প্রণালী।— স্বর্ণ, বঙ্গ, লোহ, জৈত্রী, জারফল, রোপ্য, কাংস্থ, রসিন্দ্র, প্রবাল, কস্ত্রী, কর্প্র ও অভ্ প্রত্যেকে এক তোলা এবং স্বর্ণসিন্দ্র চারিভাগ এই সকল দ্ব্য একত্র খলে মাড়িতে হইবে, উত্তমরূপে মাড়া হইলে ইহা প্রস্তুত হয়। এই ঔষধ সেবনে সকল রোগ আরোগ্য হয়। ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঔষধ আর নাই। সর্বলোকের হিতের জন্ম স্বয়ং মহাদেব এই ঔষধ বলিয়াছেন। অভাবিধ—স্বর্গ ৮ তোলা, পারদ ১ দের, গন্ধক ২ দের, রক্তকার্পাস কুস্থমের রস ও স্বতকুমারীর রসে ক্রমশঃ মর্দন করিয়া বোতলে প্রিতে হইবে, পরে বস্ত্র ও মৃত্তিকা দারা লেপ দিয়া বোতলের মৃথ বন্ধ করিবে ও তিন দিন বালুকাষম্ভ্রে পাক করিয়া পল্লবরাগরঞ্জিত পারদ গ্রহণ করিবে। ইহা ৮ তোলা, কর্পুর, জাতিফল,মরিচ, ও লবঙ্গ,প্রত্যেকে ৩২ তোলা, কস্ত্রী অর্ধ তোলা এই সকল জব্য একত্র উত্তমরূপে থল করিয়া ১০ রতি পরিমাণ বটী করিবে। এই ঔষধ চল্লোদয়-মকরধ্বজ্ব নামে খ্যাত। অনুপান পাণের রস, ইন্দ্রেয়ব, লবঙ্গ, বা কার্পাস্ক্লের রস। এই ঔষধ মদোনাতা শত প্রমদাণণণের গর্মবিবারক, জরামরণ ও বলিপলিত-নাশক, বয়ঃহাপক, সর্বরোগ-নিবারক, শুক্রবর্দ্ধক ও মৃত্যুজন্মকারক।
(রসেক্রসারস০ বাজীকরণাধি০)

ভৈষজ্যরত্বাবলীতে মকরধ্বজ রস, এবং স্বল্প-চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ ও বৃহচ্চন্দ্রোদয় মকরধ্বজ নামক ঔষধ্বের ভিন্ন ভিন্ন প্রস্তুত-প্রণালী দেখিতে পাওয়া যায়। যথা—

মকরধ্যজ রসপ্রস্তুত প্রণালী।—শোধিত স্ক্র স্বর্ণপত্র > পল, পারদ ৮ পল, গন্ধক ২৪ পল, রক্তবর্ণ কার্পাসপুশ ও স্বতকুমারীর রসে মাড়িয়া বৃহৎ চল্রোদয় মকরধ্যজ প্রস্তুত করিবার প্রণালী অনুসারে পাক করিবে। বোতলের উর্দ্ধসংলগ্ন রস ১ তোলা, কর্পুর, লবঙ্গ, মরিচ, ও জারফল প্রত্যেকে ৪ তোলা, মুগনাভি ও মাষা এই সকল একতা স্থানররূপে মাড়িয়া ২ রতি পরিমাণে প্রয়োগ করিতে হইবে। অনুমান—পাণের রস। পথ্য—স্থানিয় মধুর দ্বা, কোমল মাংস, চিনিমিশ্রিত হুগ্ন ও গব্যঘৃত প্রভৃতি। ইহা সেবন করিলে অগ্নির বলবৃদ্ধি, বলি-পলিতাদি-নিবারণ, স্মরণশক্তির বৃদ্ধি ও কামোদ্দাপন হয়। ইহা কামিনীগণের দর্পনাশের মহৌষধ। (তৈষজ্যরত্নাও বাজীকরণাধিও)

স্বন্ধ চল্ডোদর মকরধ্বজ-প্রস্ততপ্রণালী—জারফল, লবঙ্গ, কর্পুর ও মরিচ প্রত্যেকে > তোলা, স্বর্ণ 🗸 আনা, মুগনাভি 🗸 আনা, রসসিন্দুর ৪। ৫ তোলা, এই সকল একত্র, মাড়িরা ৪ রতি পরিমাণ বটিকা করিতে হইবে। অনুপান মাখন ও মিছরি, অথবা পাণের রস। ইহা সেবন করিলে নানাবিধ পীড়ার শাস্তি ও বলবীগ্য বুদ্ধি হয়।

বৃহচ্চজোদর-মকরধ্বজ-প্রস্তৃতপ্রণালী।—শোধিত সক্ষ স্বর্ণপত্র ১ পল ও শোধিত পারদ ৮ পল, এই উভয় একত্র উত্তমরূপে মাড়িয়া তাহার সহিত গন্ধক ১৩ পল মিশ্রিত করিয়া কজ্জলী করিবে। পরে রক্তবর্ণ কার্পাদের পূপা ও স্বৃত্তকুমারীর রসে ভাবনা দিয়া মাড়িয়া শুদ্ধ করিয়া সমতল বোতলের মধ্যে ষাপন করিয়া বোতলের মুথে এক থগু থড়ি চাপা দিয়া বালুকাপূর্ণ হাঁড়ীর মধ্যে ঐ বোতল উর্ক্নমুথে বসাইবে। বোতলের গলা পর্যন্ত বালুকা পূর্ণ থাকিবে। অনন্তর ক্রমাগত ত দিন জাল দিবে, ইহাতে বোতলের গলদেশে অরুণবর্ণ যে সকল ঔষধাংশ সংলগ্ন হইবে, তাহা বাহির করিয়া লইবে। এই ঔষধ ১ পল, কর্পূর ৪ পল, জায়ফল, ত্রিকটু, লবঙ্গ ও মুগনাভি প্রত্যেকে ৪ মাষা, এই সকল একত্র মাড়িয়া ৫ রতি বটী করিতে হইবে। এই ঔষধ পাণের সহিত সেবনীয়। পথ্য—ত্বত, ঘনীভূত হগ্ন, মাংস ও পিপ্টক প্রভৃতি। ইহা মদোন্যতা প্রমদাগণের গর্কনিবারক ও তাহাদের প্রিয়তালাতের অমোঘ ঔষধ। এই ঔষধ-সেবনে সকল রোগ নিরাক্বত হয়।

মকরন্দ (পুং) মকরমপি অন্দতি বগ্গতি ধারম্বতীতি বা অদি-বন্ধনে অণ্, ততঃ শকন্ধাদিখাৎ মাধুঃ। পুষ্পার্দ।

"প্রস্থানপ্রণতিভিরঙ্গুলীষু চকু-

র্মোলি অক্চাত মকরন্দরেগুগোরম্।" (রঘু ৪৮৮) ২ কুন্দপুষ্পর্ক। (ক্লী) কিঞ্জন্ব। (রাজনি৽)

মকরন্দ, জনৈক প্রাচীন কবি। ২ গণকভরঙ্গিণীপ্রণেতা জনৈক জ্যোতির্বিদ্। ইনি ১৩৬০ শকে প্রতিষ্ঠালাভ করেন। মকরন্দকণ (পুং) পুষ্পারসকণিকা।

"(एटवन्द्र सोनिमनात-मकत्रन्कक्षांक्रना।

বিদ্নান্ হরত হেরম্ব-চরণামুজরেণবঃ।" ( গণেশপ্রধাম )
মকরন্দবতা (স্ত্রী) মকরন্দস্তংসমূহোহতা অস্তীতি মকরন্দমতুপ্, মত্ত ব ভীপ্। > পাটলাপুষ্প। (শন্দত) (ত্রি)
২ মধুবিশিষ্ট।

মকরন্দশর্মন্ (পুং) জনৈক ধর্মপ্রবর্তক।
মকরন্দিকা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে
১৯টা করিয়া অধ্ব থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"রটৈনঃ ষড় ভিলেটক মমন সজ্জা গুরুম করন্দিকা।'

( বৃত্তরত্বাকরটাকা)

মকরবল্লী, বোষাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। স্থানীয় দেবালয়ে বিজয়নগররাজ ২য় হরিহরের শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মকরবিভূষণকেতন (পং) মকরকেতন, কামদেব।

মকরবৃত্তে (পুং) মকরঃ মকরাকারঃ বৃহঃ। মকরাকার দৈত্ত-বিত্যাস। (মহাভারত)

মকররী (আরবী) যাহা স্থায়িরপে বন্দোবস্ত আছে, যে জমার থাজনার হার, কম বেশী করা যাইতে পারে না, তাহাকে মকরবী জমা কহে। মকর সংক্রান্তি (স্থা) মকরে রাশো সংক্রান্তিঃ ৭তৎ। মকর-রাশিতে রবির সংক্রমণ। ২ তত্ত্বান্ধিত পুণ্য দিন। মকর-সংক্রান্তি বিশেষ পুণ্য দিন, এই দিন সানদানাদি অশেষপুণ্য-জনক এবং পাতকনাশক। মকর-সংক্রান্তি ইইতে আরম্ভ করিয়া সমন্ত মাঘমাস গঙ্গাল্লান করা বিধেয়।

ইহা হিল্পুর একটা স্বহা পর্কাদিন। এই দিন স্থাদেব মকর রাশিতে সংক্রামিত হন। হিল্পুঞ্জিকার গণনামুসারে ২৯শে পৌষ অর্থাৎ পৌষ মাসের সংক্রান্তি বা শেষ দিন হইতে রবি মকররাশিতে পদার্পণ করেন, ঐ দিন হইতে স্থা্যের উত্তরারণ গতি হইরা থাকে। কিন্তু বর্তমান যুরোপীয় ও ভারতীয় জ্যোতির্ব্বিদগণের গণনামুসারে ৯ই বা ১০ই পৌষ হইতেই উত্তরারণ গতি স্থিরীকৃত হইয়াছে। বাস্তবিকই এটিন হইতে স্থাদেব ধীরে ধীরে উন্নত গতি লাভ করেন। ১০ই পৌষ হইতে স্থাদেব ধীরে ধীরে উন্নত গতি লাভ করেন, ছাহা আমরা মকরসংক্রান্তি দিনে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারি। সেই জন্মই প্রাচীন কবিগণ "মকরে প্রথ্রো রবিঃ' পদের উল্লেখ ক্রিয়া গিয়াছেন।

দক্ষিণায়নকালে কোন শুভকর্মই করিতে নাই। উহা হিলুশাল্লে নিন্দিত হইরাছে। মাথে মকর্মংক্রান্তির পর উত্তরারণ হতলে সকল শুভকর্ম্মেরই অনুষ্ঠান করিরে। কুরু-ক্ষেত্র মহাসমরে পিতামহ ভীন্ম পরাজিত হইরা মৃত্যুকামনার শরশব্যোপরি শায়িত রহিলেন। তৎকালে দক্ষিণায়ন ছিল। তিনি সেই সমরে অধোগামী হইতে স্বীকৃত্ত না হইরা শ্রীকৃষ্ণ-ধ্যানে নিযুক্ত ছিলেন। পরে মকর্সংক্রান্তির পর উত্তরারণ হইলে তিনি নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন।

হিন্দুশান্তে মকরসংক্রান্তি মহাপুণ্যজনক বলিয়া কথিত।

এ) দিন স্বর্গের দার থোলা হয়। এ) দিন তীর্থক্ষেত্রে স্নান,
দান ও শ্রাদ্ধ শুভ ফলপ্রদ। অনেক হিন্দু এ) সমর গঙ্গাসাগরসক্ষতীর্থে উপনীত হইয়া স্নান ও দানাদি করিয়া থাকেন।
পূর্ব্ধে এ) দিনে গঙ্গাসাগরসঙ্গমে হিন্দুরমণীগণ আপন সন্তানকে
ভাসাইয়া দিত। ভারতের :ইংরাজশাসনকর্তা মাকুইস্ অব্
ওয়েলেস্লি উক্ত প্রথা রহিত করিয়া যান। [ভারতবর্ষ দেখ।]

এ দিন তিলতৈল মাথিয়া স্নান করাই শাস্ত্রীয় বিধি।
স্নানান্তে ভোজ্য উংদর্গ ও শ্রাদাদি করা কর্ত্তব্য। পরিশেষে
ব্রাহ্মণভোজন ও দক্ষিণা দান। এতত্তির এই দিনে হিন্দুরমণীগণ 'সোদোত্তত' করিয়া থাকে। এই ব্রতে নারায়ণপূজা
এবং নৌকা-চালনই উদ্দেশ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু
প্রকৃত পক্ষে উহা কি মর্মে অনুষ্ঠিত হইরা থাকে, তাহা বিশেষরূপে জানা ক্রায় নাই, তবে এই মাত্র বলা মাইতে পারে

যে, এ দিন সন্তানসন্ততিগণ দক্ষিণারনের হাত এড়াইরা উত্তরায়ণে পদার্পণ করিলে ইহা স্থির করিয়া বঙ্গরমণীগণ স্ব স্থ পুত্রের মঙ্গলকামনায় এই হিত্ত্রতের অমুঠান করিয়া থাকেন।

মকরসংক্রান্তিতে অন্তর্ভিত সোদো বত,—একথানি কলার পেটো নির্দ্দিত নৌকা উত্তমরূপে ফুল দিয়া সাজার। এ নৌকা মধ্যে জোড়া কলা, জোড়া কুল, জোড়া সীম, কলাইশুটী ও স্থতবর্জি প্রদীপ প্রভৃতি দেয়। পরে নারায়ণের পূজাদি করিয়া সন্ধ্যাকালে বালকগগ মহানদে এ ফুল পোতথানিতে প্রদীপ জালাইয়া নিকটবর্জী কোন জলাশয়ে ভাসাইয়া দেয়। পোত ভাসাইবার সময় তাহারা 'সোদো ভাসে মার পুত হাসে।' এই কথা উচ্চ রবে বলিতে বলিতে স্ব স্ব গহে প্রত্যাগত হয়।

ঞ দিন 'পিঠা পার্কণ' অর্থাৎ সকরসংক্রান্তির দিন প্রত্যেক গৃহে পিপ্টকাদি প্রস্তুত হয় এবং ইচ্ছামত জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইয়া থাকে। মকরসংক্রান্তির দিন প্রাতঃকালে পাঠশালের বালকেরা গঙ্গার বন্দনা গাইয়া গঙ্গালানে আসিয়া মহানন্দে নৃত্যগীত করিয়া থাকে। উক্ত উৎসব কলিকাভা সহরে 'বন্দমাতা' নামে খ্যাত। প্রসিদ্ধ শিশুবোধকারকৃত 'বন্দ মাতা স্বরধুনী, পুরাণে মহিমা শুনি' ছন্দোযুক্ত গঙ্গার বন্দনা হইতে মকরসংক্রান্তির এই উৎসবের নাম বন্দমাতা হইয়াছে।

মকরসপ্তমী (স্ত্রী) নাঘমাদের শুক্রা সপ্তমী তিথি। স্থ্যদেব মাঘমাদে মকররাশিতে উদিত হন, এইজন্ম নকরসপ্তমী বলিলে মাঘমাদের সপ্তমী বুঝার। এই দিন গঙ্গামান অশেব পাতকনাশক।

স্নান অরুণোদয়কালে করা আবশুক। এই সপ্তমী তিথি যদি উভয় দিনে অরুণোদয়কাল-ব্যাপিনী হয়, ভাষা হইলে পর্যদিনে সপ্তমীকৃত্য অর্থাৎ স্নান-দানাদি হইবে।

এই দিন অরুণোদয়কালে যথাবিধি সম্বন্ধ করিয়া সপ্ত বদর-পত্র ও সপ্ত অর্কপত্র মস্তকে রাথিয়া নিম্নোক্ত মন্ত্রে গঙ্গায় স্নান করিবে।

মন্ত্ৰ—"যদ্ যজ্জনাকৃতং পাপং ময়া সপ্তস্থ জনাস্ত।

তন্ম রোগঞ্চ শোকঞ্চ মাকরী হত্ত সপ্তমী ॥"
মকরসপ্তমীতে স্থান করিলে সপ্তজন্মকৃত পাপ, ও রোগশোক বিদ্রিত হয়। স্নানের পর সপ্তবদর ফল ও সপ্ত অর্কপত্র দ্বারা শ্রীস্থাের অর্থ্য দিতে হয়। অর্থ্যমন্ত্র—

"ওঁ জননী সর্বভূতানাং সপ্তমী সপ্তদপ্তিকে। সপ্তব্যান্ত্রতিকে দেবি নমস্তে রবিমণ্ডলে॥" পরে প্রণাম করিতে হয়। প্রণাম মন্ত্র—

"ওঁ সপ্তমপ্রিবহ প্রীত সপ্তলোকপ্রদীপন।

সপ্তম্যাং হি নমস্তভাং নমোহনন্তায় বেধনে ॥" (কুত্যতন্ত্র)

মকরাকর (পুং) মকরাণামাকরঃ ৬তং। সমুদ্র। (হেম)

"মকরাকরমুল্লভ্যা প্রাপ তত্তীরবর্ত্তি সঃ।" (কথাসরিং • ৪৩) ১৩৭)

২ কণ্টককরঞ্জ। (শক্ত • )

মকরাকার (পুং) মকরস্থেবাকারো যশু। ষড়গ্রন্থ, চলিত কাটাকরঞ্জ। (শৃক্চ০) ২ মকর-মংস্থাকৃতি।

মক্রাক্ষ (পুং) রাবণের ভাতৃপুত্র, ধরের পুত্র, কুস্ত ও
নিকুন্ত হত হইলে রাবণের আদেশে রামের সহিত যুদ্ধ করিতে
গমন করে। রামচন্দ্রের হস্তে ইহার মৃত্যু হয়। ক্লভিবাদী
রামায়ণে লিখিত আছে, মকরাক্ষ স্বীয় রধাদিতে অনেক রুষভ
বোজন করিয়া ও নিজ পার্শ্বে গোবৎস লইয়া যুদ্ধে গিয়াছিল,
কিন্তু মৃলে ইহার কিছুই উল্লেখ নাই। (রামা•)

মকরাল্ক (পুং) মকরন্তদাকারোহক্ষতিকং বস্তা। ১ কামদেব। মকরাহক্ষেত্র। ২ সমুদ্র। (অজন্নপাল) ৩ মনুভেদ।

মকরানন (পুং) শিবান্থচরভেদ।

মকরায়ণ ( वि ) মকর সম্বনীয়।

মকরালয় (পুং) আলীয়তে ২ম্মিনিতি আলয়ঃ, মকরাণা-মালয়ঃ। সমুদ্র। (ত্রিকা•)

"ততন্তে বারণং ক্রুদ্ধং শরজালেন পাওবঃ।
নিবারয়ামাস তদা বেলেব মকরালয়ম্॥" (ভারত ১৪।৭৬।১২)
মকরাসন (ক্লী) রুদ্রযামলোক্ত পূজাঙ্গ আসনভেদ।

"মকরাসনমাবক্ষ্যে বায়ুনাং স্তম্ভকারণম্।

পৃঠে পাদৰমং বন্ধা হস্তাভ্যাং পৃষ্ঠবন্ধনম্ ॥" ( রুদ্রধামল ) পৃষ্ঠদেশে পাদৰম বন্ধন করিয়া এবং হস্ত দারা পৃষ্ঠবন্ধন করিলে এই আসন হয়, এই আসন বায়ুস্তম্ভ কারণ।

মকরাবাদ (পু:) মকরভ আবাদ:। সমুদ্র।

মকরাশ্ব (পুং) বরুণ। ইনি মকরপৃঠে আরোহণ করিয়া আছেন বলিয়া ইহার নাম মকরাশ্ব।

মকরিন্ (পুং) নকরোহস্তান্তীতি ইনি। ১ সমুদ্র। ২ সন্নিপাত-জর বিশেষ।

भक्तिका (खी) भक्ताकात-প्रवादनी।

মকরীপত্র (ক্নী) লক্ষার মুখান্ধিত চিত্রবিশেষ।

মকরী প্রস্থ (পুং) মকর্য্যা উপলক্ষিতঃ প্রস্থা। মকরী সম্বন্ধীয় প্রস্থা, সামু।

यकतीरलथ (खी) विवरण ।

মকব্ন, পশ্চিম বঙ্গবাদী পার্বভীয় জাতিবিশেষ।

ম क रहे ( प्रः ) श्वाषि एक ।

মকান্ ( আরবী ) বাড়ী, বাসস্থান। মকাম্ ( আরবী ) বাসস্থান।

মকামী (আরবী) মকাম সম্বন্ধীয়।

মকার (পুং) ম-স্বরূপে কার। মস্বরূপবর্ণ। মকারাদিবর্ণং আত্মনরে ২স্তান্ত অচ্। ২ মত্ত, মংল, মেপুন ও মুদ্রারূপ মকারাদিবর্ণযুক্ত তন্ত্রোক্ত পদার্থপঞ্চক।

মকুট (ক্লী) মঙ্গতে হনেনেতি মকি ভূষণে বাছলকাং উট্, আগমশাস্ত্রভানিত্যথাং ন মুম্ । মুকুট, শিরোভূষণ। (দ্বিরূপকোষ) মকুতি (স্ত্রী) মিকি উতি, প্ষোদরাদিষাং দাধুং। শুদ্রশাদন। মকুন্দপুর, বিহারনদীতীরবর্ত্তী একটী প্রাচীন গণ্ডগ্রাম। এখানে এখনও পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক নিদর্শন ইতন্ততঃ বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। প্রবাদ, রাজা মকুন্দ বা মুচুকুন্দ এই নগর প্রতিষ্ঠা করেন। তংপত্নী রাণী রূপমতী-কৃত 'রূপসাগর' নামক দীর্ঘিক। অভাপি বিভ্যমান আছে। উহার চতুম্পার্শ্বে সোপানাবলী এবং তীরভূমে কয়েটী শৈব ও বিষ্ণুমন্দির বিরাজিত দেখা যায়। এখনও অইভুদ্ধ প্রভৃতি বিভিন্ন শিবমূর্ত্তি, গণেশ, পার্ব্বতী, অষ্ট-শক্তি, নবগ্রহ, গরুড়াদন বিষ্ণু এবং কন্ধী অবতার নারায়ণ-মূর্ত্তি প্রভৃতি নানাস্থানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এখানকার ভাস্কর-শিরের উপর লক্ষ্য করিয়া প্রত্নতন্ত্রবিদ্গণ উহার গঠনকার্য্য খুষীর ৯ম শতান্ধের পূর্ববর্ত্তী বলিয়া অনুমান করেন।

এতদ্বির এখানে একটা হর্গবেষ্টিত রাজপ্রাসাদ দৃষ্ট হয়।
উহার ভিত্তি, পরিখা ও প্রাকারাদি তাদৃশ স্থদৃঢ় ও হর্ভেদ্য
নহে। উহার অনেকাংশ বর্তমান ধরণে নির্মিত। ভুনা
যায়, স্থানীয় শেষ হিন্দ্নরপতির দেওয়ান ঐ হর্গবাটিক।
নির্মাণ করাইয়াছিলেন।

মকুর (পুং) মঙ্কাতে ইতি মকি-(মকুর দর্গরা। উণ্ ১।৪১) ইতি উরচ্। ১ কুলালদণ্ড, কুস্তকারের দণ্ড। ২ আদর্শ, দর্পণ। ৩ মুকুল, কুড়ি। ৪ বকুল বৃক্ষ। (হেম)

মকুল (পুংক্লী) মন্ধ্যতে ভূষয়তি বৃক্ষং মকি-বাহলকাছলচ্।
১ বকুল। ২ মুকুল। (শব্দরত্বা৽)

মকুলক (পুং) দণ্ডীবৃক্ষ। (অমরটীকা)

মকুষ্টক (পুং) মকি-ভ্ষায়াং-উ, প্ষোদরাদিভাৎ দাধুমকুঃ।
মকুং ভ্ষাং স্তকতি প্রতিহন্তীতিস্তক-পচাদ্যত্। বনজাত মূদা।
(Phaseolus aconitifolius) হিন্দী মোঠ, চলিত মুগানি,
পর্যায়—ময়ষ্ঠ, বনমূদা, রুমীলক, অমৃত, অরণামূদা, বল্লীমূদা।
ইহার গুণ—ক্ষায়, মধুর, রক্তপিত, জ্বর ও দাহনাশক। পথ্য,
কৃচিকর ও স্ক্রিদোধ-জয়কারক। (রাজনি৽)

ভাবপ্রকাশ মতে—বাতবর্দ্ধক, গ্রাহক, কফ-পিত্তনাশক, লঘু, বমননাশক, পাকে মধুর, ক্রমিবর্দ্ধক ও জ্বরনাশক। মকুষ্ঠ (পুং) মহতে মহাতে ইতি বা বাহলকাৎ উ, মকুঃ
তিষ্ঠতীতি স্থা-ক স্থ, মকুশ্চামৌ স্থশ্চতি, (পূর্ব্ধপদাদিতি। পা
৮০০১০৬) ইতি বন্থঃ। ১ গ্রীহিভেদ। (মেদিনী) ২ বনমুদ্রা। (গ্রি) ৩ মন্তর, মূহ্র্গামী।

মকুষ্ঠক (পুং) মকুষ্ঠ-সার্থে কন্। বনমূলা।

মকুলক (পুং) মকি মগুনে পিছোদিখাদূলচ্, বাছলকাদমু
यक्रलाপঃ, স্বার্থে কন্। ১ মুকুলক। ২ দণ্ডীরক্ষ।

মকেরুক (পুং) কমিরোগ। পুরীষজ ক্মিবিশেষ।

(চরক বিমানস্থাণ ৭ অণ্ড)

ম্ক্র গতি। ভাদি আত্মনে গক সেট্। লট্ মকতে। লোট্ মকতাং। লিট্ মমকে। লুঙ্ অমকিষ্ট।

মকল্ল (পুং) মঞ্চং গমনং আত্যন্তিকগতিং মরণং লাতি আদত্তে যোজয়তীতি লা-ক, প্যোদরাদিখাৎ লকারাগমে সাধুঃ। শূলরোগবিশেষ।

"স্তায়া হৃচ্ছিরোবস্তি শূলং মকল্লসংজ্ঞিতম্। ব্ৰকারং পিবেত্ত মন্তনোকোদকেন বা ॥" (চক্রপাণি দত্ত) বাতক শূলরোগ, স্ত্রীদিগের গর্ভমোচনাস্তে বাতশোণিত জন্ত শূলবেদনা, চলিত ইহাকে হেঁতালবাথা কহে।

ইহার লক্ষণ—প্রসবের পর যে রক্তশ্রাব হইতে থাকে, বায়ু ঐ রক্তশ্রাব বদ্ধ করিয়া হৃদয়, শির বা বস্তিদেশে মকল নামক শূলরোগ উৎপাদন করে।

"বায়ু: প্রকৃপিতঃ কুর্যাৎ সংক্ষা ক্ষিরং শ্রুতম্।

স্তায়া হচ্ছেরোবস্তি শূলং মকলসংজ্ঞিতম্॥" (মাধবনি॰)
মকা (দেশজ) জনার বৃক্ষ। [জনার দেখ।]
মকা, মুসলমানসণের পবিত্র ও প্রসিদ্ধ সর্বপ্রধান তীর্থক্ষেত্র।
মারবরাজ্যের হেজাজ্বংশীয় নরপতিগণের রাজধানী। অক্ষা॰
২১০০০ উঃ এবং দ্রাঘি॰ ৪০২০ পূঃ। এই নগরে ইস্লামধর্মবীর মহম্মদ জন্ম গ্রহণ করেন। মহম্মদের অভ্যুত্থানের
বহু পূর্বে হইতেই এই নগরের প্রসিদ্ধির উল্লেখ পাওরা যায়।

লোহিত-সাগরের তীরভূমি হইতে ৩৫ কোশ দূরে পার্মবরীর উপত্যকা ভূমে মুসলমানতীর্থ মন্ধা নগর অবস্থিত। নগরের মুসলাগ উপত্যকার সমতলবক্ষে স্থাপিত হইলেও পার্মবর্তী পর্মতগাত্রে অনেক গৃহাদি স্থাশোভিত দেখা যায়। নগরের চতুলার্মস্থ পর্মতপ্রাচীর ২ হইতে ৫ শত ফিট্ উচ্চ, ইহাতে একটীও বৃক্ষ-লতাদি দৃষ্টিগোচর হয় না।

তীর্থধাত্রিগণের স্থাবিধার জন্ম এখানকার রাস্তাগুলি নাধারণতঃ প্রশস্ত। ছই ধারের গৃহগুলি ত্রিতল ও প্রস্তর-নির্দ্ধিত। উহার নির্দ্মাণকার্য্য অনেকটা পাশ্চাত্য ধরণের। রাস্তাগুলি প্রশন্ত হইলেও প্রস্তরাদি দারা বাঁধান নহে। গ্রীম কালের গাত্রদাহী বায়ু-কর্তৃক পরিচালিত বালুকারাশি বেরূপ সাধারণের কষ্টকর, বর্ধার বারিসিক্ত কর্দমরাশি ও সেইরূপ বিরক্তি বা গমন-ক্লেশকর। হঙ্গের সময় নগরভাগ পণ্যবীথিকার পরিশোভিত হইয়া যেরূপ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে, এরূপ শোভাময়ী জনতা মন্ধায় আর অভ্যাসময়ে ঘটে না।

এখানে জলের অত্যন্ত অভাব। কুপাদির জল সর্ব্রেই
লবণাক্ত। একমাত্র মকার স্থর্হৎ মদ্জিদ্দমীপস্থিত
জেম্জিম্ বা জম্জমা নামক পবিত্র কুপের জল বিস্থাদ হইলেও
সাধারণের নিকট সমাদরণীয় ও পানীয়। এতদ্ভিন্ন জন
সাধারণের পানার্থ রৃষ্টির জল ধরিয়া রাখিবার জন্ত কএকটী
চৌবাচ্ছা ও আর্ফৎ পর্বত ইইতে একটী জলনালী মকা
পর্যন্ত আনন্ত্রন করা ইইয়াছে। এ আর্ফৎশৈল মকা সহর
হইতে ৬ বা ৭ ঘণ্টার পথ ইইবে।

নগরের হুই স্থানে মাত্র এই জলনালী ভূমির উপর প্রকাশিত আছে। অপর সকল স্থানেই উহা নলমধ্যে अवाश्व, मर्सा मर्सा इवक्री काम्राज्ञा वा भाषाश्रनानी हैठ-স্ততঃ বিস্তৃত থাকিয়া জল সরবরাহ করিতেছে। প্রত্যেক ফোয়ারা বা জলনালীর নিকটে নগরাধ্যক্ষের এক এক জন কর্মচারী নিযুক্ত আছে। তাহারা প্রত্যেক ক্রীতদাস বা ভিন্তির নিকট হইতে জলগ্রহণের জন্ম প্রতি 'মদকে' কিছু কিছু শুল্ক আদায় করিয়া থাকে। সহরের প্রধান প্রধান ধনী ব্যক্তি ব্যতীত অপর গৃহস্থ সাধারণের গৃহে ভাড়টীয়া রাখিবার জন্ম সতম্র প্রকোষ্ঠ আছে, গৃহগুলি ত্রিতল বা চৌতল; নির্মাণপারিপাট্য মনোহর। উহাতে ভাহাদের वारमाशरयां शे वत हाडा यां वो मिराइ था किवाब जग जांत्र अ অনেকগুলি বাসগৃহ ও রন্ধনশালা সঙ্জিত থাকে। যাত্রীদের निक्र इटेट य जाज़ जानाम दम, जाराजिर आम जारात्मत বাংসরিক জীবিকা নির্বাহের ব্যয় ভার সমাহিত হয়। माधात्रण अद्वानिकात मरधा एती नगताधारकत, २ ती माजामा वा বিদ্যালয় ও প্রধান মদ্যজিদ বিজ্ঞমান আছে।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, সমগ্র নগরভাগ পর্বত মধ্য-গত উপত্যকা ভূমিতে অবস্থিত। প্রতীচ্য-দেশবাসী প্রাচীনতম গ্রীক্গণ মহম্মদ-জন্মের বছকাল পূর্বে এস্থানের বিষয় অবগত ছিলেন। তাঁহাদের নিকট ইহা মক্বেরা নামে খ্যাত ছিল।

নগরের সরিকটে কোনরূপ শহাদি উৎপন্ন হয় না, স্কুতরাং তদ্দেশবাদিগণ অগুস্থানজাত দ্রব্য দ্বারাই আপনাপন প্রয়োজনীয় থাদা ও পরিচ্ছদাদি প্রস্তুত করিয়া থাকে। শক্রু হইতে নগররকার জন্ত পর্বতগাতে একটা ক্ষুদ্র দ্বর্গ প্রতি-ষ্ঠিত আছে। এক্ষণে নগরের অধিকাংশ বাটী পরিত্যক্ত হওয়ায় জন-সংখ্যা কমিয়া গিয়াছে। মহম্মদের পূর্বপুরুষ হেসাম এই মহা নগরীর নানাপ্রকারে কল্যাণ সাধন করেন। তিনি সিরীয়া প্রভৃতি দেশ হইতে প্রতি বংসর বাণিজ্যার্থ নানা দ্রব্য মকায় আনয়ন করিতেন।

মহন্মদের মৃত্যুর পর তাঁহার উত্তরাধিকারিগণ থলিফা উপাধি গ্রহণপূর্বক নানাদিগ্দেশ জয় করিয়া ইস্লামধর্মের প্রচার ও মকার প্রাধান্তস্থাপন করেন। মহন্মদের দ্বিতীয় উত্তরাধিকারী ওমার, মিসররাজ্যের আলেক্সান্তিয়া নগরস্থ পুস্তকালয়ে অগ্নিপ্রদানপূর্বক বিধর্মীর বিদ্বেষিতা দেখাইয়া আপনার নাম চিরকলঙ্ক-সাগরে নিমগ্ন করিয়া গিয়াছেন।

খলিফাবংশের অধঃপতনের পর, মক্কারাজধানী তুরুক্ষ স্থলতানের করতল-গত হয়। তদবধি তাহা ঐ বংশের অধীন রহিয়াছে। মক্কার মধ্যে কাবা বা পরমেশ্বের আলয় নামক সাধনামন্দির সমধিক বিখ্যাত। কেহ কেহ ইহ কে বেইভুল্লা-প্রাদাদ বা এল্ হারেম নামেও অভিহিত করিয়া থাকেন। এই কাবা চারিকোণবিশিষ্ট। ইহার চারিপার্শ্বে স্তন্তরাজিবিরাজিত। পূর্ব্বধারে চারি থাক এবং অপর তিনদিকে তিন থাক করিয়া স্তম্ভ আছে। ঐ থামগুলি পরস্পর থিলান দ্বারা প্রথিত এবং প্রত্যেক চারিটী স্তম্ভের উপর এক একটী গম্বুজ নির্মিত দেখা যায়। ভ্রমণকারিগণের বর্ণনাম্পারে জানা গিয়াছে যে, ৪৫০ হইতে ৫০০টী স্তম্ভ ও প্রায় ১৫২টী বুরুজ বিদ্যমান রহিয়াছে।

উপরি উক্ত কাবা চতুপার্শস্থ ভূমি হইতে নিম্নে অবস্থিত। ইহাতে প্রবেশের জন্ম ৭টা দার আছে। প্রত্যেক
দারের অন্যন্তরভাগে নিম্নে অবতরণযোগ্য সোপানশ্রেণী
বিলম্বিত রহিয়াছে। ঐ সোপান হইতে ক্রমশঃ মনজিদের
প্রাঙ্গণ-ভূমি অতিক্রম করিয়া প্রাস্নিদ্ধ কাবাপীঠে উপস্থিত
হওয়া যায়। ধর্মমন্দিরের ঠিক মধ্যস্থলে কাবাপীঠ বিরাজিত।
উহা মকাস্থ ধূসরবর্ণের প্রস্তরে বিনির্দ্মিত। পরিমাণ ৪৪ ফিট্
লম্ব, ৩৫ ফিট্ প্রস্থ ও প্রায় ৪০ ফিট্ উচ্চ। হইটী স্তম্ভর
উপরে রক্ষিত একটা সমতল ছাদ দারা ইহা আচ্ছাদিত।
ইহার অভ্যন্তরে প্রায় শতাধিক ঝাড ঝলান আছে।

কাবার উৎপত্তি সম্বন্ধে আরবীয়দিগের মধ্যে ছইটী কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। কেহ কেহ বলেন যে, আরাহাম্
(ইরাহিম) জগদীখরের আদেশ অনুসারে ইহা নির্মাণ
করেন। ইহাই তাঁহার উপাসনামন্দির ছিল। মতান্তরে
প্রকাশ এবং সাধারণ মুসলমান-সমাজের বিশ্বাস এই যে,
জগৎ সৃষ্টি হইবার ছই সহস্র বর্ধ পূর্বে স্বর্গপুরে ইহা বিনির্মিত

হইয়াছিল। পরে আদি মানব আদম কর্তৃক উহা জগতীতিলে আনীত ও বর্ত্তমান স্থলে স্থাপিত হয়। এই বাক্যের সার্থকতা সম্পাদন জন্ম তাহারা নিমলিথিত উপাধ্যান অবলম্বন করিয়া থাকে।

'জগতের আদিপুরুষ আদম ও হবা ঈশ্বরের আক্রা অবহেলা করায় স্বর্গচ্যুত হন। তদনন্তর আদম সিংহল-দ্বীপের কোন পর্বতে এবং হবা আরবদেশে অধঃপাতিত इटेलन। वङ्गृत वावधाटन थाकिया **आन्म हक्ष्ण** इटेग्रा পড়িলেন, বিরহবেদনায় প্রপীড়িত হইয়া হবার সন্মিলন কামনায় তিনি ঈশবের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। আদমকে স্বকৃত অপরাধের জন্ম সাতিশয় অনুতাপ করিতে দেখিয়া ভগবান তৎসমীপে দেবদূত জেবিয়লকে (জিব্রাইল্) যাইতে আদেশ করেন। তুই শত বৎসর পরে জেব্রিয়লের সাহায্যে আরাফৎ পর্বতে আদমের সহিত হবার মিলন হয়। তদনস্তর আদম দয়ানিধান জগদীশ্বরের নিকট একটা ভজনা-মন্দির প্রার্থনা করেন। আদমের প্রতি প্রদন্নচিত্ত হইয়া তিনি স্বর্গীয় দৃতগণকে ধরাধামে এক মেঘ-মন্দির অবতীর্ণ ক্রিতে নিয়োগ করিলেন। তদমুসারে ঐ মন্দির আরবে স্থাপিত হইল। আদম প্রতিদিন ঐ মন্দির সপ্তবার প্রদক্ষিণ করি-তেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ মন্দির পুনরায় স্বর্গে উঠিয়া যায়। অনন্তর আদমের পুত্র সেখ যে স্থানে ঐ মেঘের মন্দির ছিল, তথায় প্রস্তর ও কর্দম দারা অপর একটা মন্দির প্রস্তুত করান। মহাপ্রলয়কালে উহাও ভাসিয়া যায়।

বহুকাল পরে, আবাহামের (ইব্রাহিম) পদ্মী হেগার ও পুত্র ইসমাইল স্বীয় প্রভু কর্ত্তক নির্বাদিত হইলে আরবের মরুদেশে পরিভ্রমণকালে পথশান্তি বশতঃ তৃষ্ণায় মুসুর্প্রায় इटेटन जरेनक स्ववृत्र जाँशामिशरक स्मयमित मगीशय 'জমজমা' কুপ দেখাইয়া দেন। তাঁহারা এই স্থানে থাকিয়া শ্রান্তিদুর করিতে লাগিলেন। ইহার কিছুকাল পরে 'আম-লিকং' বংশীয় হুইজন ব্যক্তি তাহাদের প্লাতক উদ্ভেব অত্ব-সন্ধান করিতে করিতে ঐ জমজমা কুপের সন্নিধানে আসিয়। উপস্থিত হন। পথ-পর্যাটনে তাহারা অত্যন্ত তৃষ্ণাতুর হইয়া-ছিলেন, কুপের জলপানে পরিতৃপ্ত হইবার পর তাঁহারা ইস্-মাইল ও তাঁহার মাতা হেগারের সহিত পরিচিত হন। ইস-মাইল ও তাঁহার মাতাকে অবলম্বন করিয়া উক্ত ব্যক্তিদয় মকা মহানগরী স্থাপিত করেন। কিছুকাল এখানে থাকিবার পর ইস্মাইল ঈশ্বরের আদেশ পাইয়া কাবা নির্দ্ধাণ করিলেন। ইস্মাইল ইহার নির্দ্ধাণ কার্য্যে স্বীয় পিতা ইব্রাহিমের বিশেষ সাহায্য লাভ করিয়াছিলেন। ইব্রাহ্মি যে প্রস্তরের উপর

দাঁড়াইয়া কাবার প্রাচীর প্রথিত করিতেন, তাহা অভাপি কাবা-মন্দিরের সন্নিকটে সংরক্ষিত আছে। ধর্মপরায়ণ মুসল-মানগণ এখনও ঐ প্রস্তরের উপর ইব্রাহিমের পদ্চিষ্ট দেখিতে পান। কিন্ত ত্বংখের বিষয়, ইব্রাহিম অথবা তৎপুত্র ইস্মাইলের চিষ্টিত প্রস্তর্বও কাবার ভায় সন্মানার্হ নহে।

অপরে বলেন যে, ইব্রাহিম ও ইস্মাইল কাবা নির্মাণ করিতেছিলেন, এমন সময়ে জেব্রিয়েল নামা স্বর্গীয় দ্ত তাঁহাদিগকে একথণ্ড প্রস্তর প্রদান করেন। ঐ প্রস্তর সম্বন্ধে এইরূপ একটা প্রবাদ প্রচলিত আছে ;— যথন আদম স্বর্গপুরে
ছিলেন, তথন তাঁহার রক্ষকরূপে এক দেবদূত নিযুক্ত ছিল।
ক্রেমশঃ সে পাপার্ম্ভানে রত হইলে, আপন কর্ত্তব্যকর্মনির্বাহের ক্রটিহেতু ঈশ্বরাদেশে পাষাণ হইয়া যায়। ইস্মাইল
ও ইব্রাহিম আদরপূর্বক ঐ প্রস্তরকে কাবার মধ্যে সংস্থাপিত
করেন। উহা পতিতাবস্থাতে শুরুবর্ণ উজ্জল কান্তিবিশিষ্ট
মণি ছিল, ক্রমে পাপপূর্ণ মন্ত্রের স্পর্শে রুষ্ণবর্ণ ও অস্বচ্ছ
হইয়া গিয়াছে।

কাবার চারিদিক্ রোপ্যমন্তিত। তন্মধ্যে একটা গৃহের অভ্যন্তরে হুইটা স্তন্ত আছে। ঐ স্তন্তরের উপরে স্তরে স্থরের বর্ণদ্বীপ সজ্জিত রহিয়াছে। কাবার অনতিদ্রে ৩২টা স্তন্তের একটা চাদনা আছে। ঐ সকল স্তন্তের প্রত্যেকটাতে ৭টা করিয়া স্থবর্ণদ্বীপ পরিশোভিত। দ্বীপসমূহ রাত্রিকালে প্রজ্ঞালিত হুইলে দেবমন্দির অপূর্বস্ত্রী ধারণ করে। কাবা-মন্দিরের অধোভাগ ও ছাদদেশ ব্যতীত অপর সমৃদায় অংশই প্রতিবংসর ক্ষণ্ডবর্ণ স্থাচিকণ (কিংথাপাদি) উত্তমবস্ত্রে আবৃত্ত থাকে। হুজের উংসব সময়ে এই বন্ধ তুরকাধিপতি স্থলতানের ব্যয়ে মিসর-রাজধানী কায়ারো নগরে নির্দ্ধিত হুইয়া থাকে। উৎসবারস্তের পূর্বের্ক বন্ধ বন্ধ আনাইয়া মন্দিরটা আবৃত্ত করা হয়। এতিদ্ধির গৃহের স্তন্তগুলি ও প্রাচীর সমৃদায় সাটিন বস্ত্রে মণ্ডিত আছে। তুরুক্ষের রাজসিংহাসনে যুবরাজ অধিরাত হইলে ঐ সাটিন পরিবর্ত্তিত করিয়া পুনরায় নৃতন সাটিন লাগান হয়।

তীর্থগামীর বাঞ্নীয় এরপ দেবপ্রাসাদ-দর্শনে স্বভাবতঃই ভক্তির উদ্রেক হইয়া থাকে। তাহাতে তাহার স্থ্রিন্তীর্ণ চতুক্ষোণ প্রাঙ্গনের ঠিক মধ্যভাগে অবস্থিত রুষ্ণবর্ণ বস্ত্রাচ্ছিত কাবামন্দির স্বতই মনুষ্য হৃদয়ে ভক্তির প্রবাহ ঢালিয়া দেয়। সেই অদিতীয় দেবাবাসে দেবতার অধিষ্ঠান নিশ্চয় জানিয়া ভক্ত যাত্রীর প্রাণে জ্বশ-প্রেমের অপূর্ব তুফান ছুটিতে থাকে। তাহাতে যথন মৃত্রন্দ সমীরণ কম্পনে সেই রুষণাছাদন ঈষৎ আন্দোলিত হইতে থাকে, তথন তাহাদের মনে ঈর্যরান্তিছের কোন সন্দেহই স্থান পায় না। ধর্মপ্রাণ মুসলমানগণ অন্ধ- বিখাসের বশবর্তী হইয়া বলিয়া থাকেন যে, কাবামন্দিরের পরিরক্ষক দেবদূতগণের অবস্থিতিহেতু দর্মদাই এইরূপ বস্ত্রান্দোলিত হইতেছে। প্রায় ৭০ হাজার দেবদূত এই পরিত্র মন্দিরের পরিদর্শন কার্য্যে নিযুক্ত। শেষ বিচারদিনের তুরিধনি হইলে তাহারা এ ধর্মপীঠ স্বর্গে লইয়া যাইবে।

মকাতীর্থে আগমনকারীকে প্রথমে মন্তকমুণ্ডন এবং তংপরে উদর পূরিরা জম্জমা কুপের জলপানাস্তর কাবা প্রদিক্ষণ ও কাবার মধ্যন্থিত ক্লফপ্রস্তর চুম্বন ক্রিতে হয়। ইহার অভ্যথা হইলে পাপ-মোচনের কোন স্ভাবনা নাই।

মহন্দদের পূর্বে মকাষাত্রিগণকে নগাবস্থায় কাবামন্দিরে প্রবেশ করিতে হইত। মহম্মদ এই কুপ্রথা নিবারণ করিয়া যান। এক্ষণে মকাষাত্রীরা মকার অনতিদ্বে অবস্থিত হইয়া পরিধেয়বাদ পরিত্যাগপূর্বক ভদ্রতারক্ষার উপযুক্ত বন্ধ্রচীর কটিতে সংলগ্ন করিয়া তথার গমন করেন। এইরূপ অবস্থায় বিখ্যাত থলিফা হারুণ-অল্-রিদিদ্ সন্ত্রীক পদত্রজ্বে বোগদাদ নগর হইতে মকায় আগমন করিয়াছিলেন। পাছে পথ হাটিতে কষ্ট হয়, এই নিমিত্ত সমস্ত পথে গালিচা প্রসারিত হইয়াছিল।

অল্ দিদ, অল্ হানিফা, মালিক প্রভৃতি মুসলমান-গ্রন্থারণের বিবরণী হইতে জানা যায় যে, সামর্থাবান্ প্রত্যেক মুসলমানেরই এই ধর্মকেত্রে সমুপস্থিত হওয়া কর্ত্র্যা। অর্থ-বান্ বা শক্তিমান্ নরনারীমাত্রেই এখানে আসিতে আদিপ্ত হইয়াছেন। লোডোভিকো বার্টেমা (খঃ ১৫০০), জোসেফ্ পিট্ (খঃ ১৬৭৮ আঃ), জন্লুই বুর্থার্ড (খঃ ১৮১৪), লেপ্টেনান্ট রিথার্ড বার্টন্ (খঃ ১৭৫০), হাফিজ অমুবাদক হাম্নান্ বিকনেল ও টি, এফ্ কান্ (১৮৭৭-৭৮) প্রভৃতি খুয়ান্ মহাত্মগল অমুসন্ধিৎসা-পরবশ হইয়া আরবে উপনীত হন। তাহাদের বর্ণনায় প্রকাশ যে, সময় সময় ৪০ হাজার হইতে লক্ষাধিক লোকও মকাতার্থে সমাগত হইয়া থাকে।

জনশ্রতি আছে মকাতীর্থে মুসলমানগণ বৈদেশিককে প্রবেশ করিতে দেয় না। বাঁহার কাবা দেখিবার ইচ্ছা আছে, তিনি ইস্লামধর্মে দীক্ষা গ্রহণ না করিলে কোনমতেই প্রবেশ করিতে পারেন না। একথা বস্তুতঃই সত্য। স্বয়ং বিগনেল সাহেবকেই কায়রো নগরে মুসলমান হইয়া মকায় আসিতে হইয়াছিল। আরবীভাষানভিজ্ঞ যুবক নাবিক কীন্ প্রথমে আবদর মহম্মদ নাম গ্রহণপূর্বক মকাপ্রবেশে চেষ্টা পান। এরপ নাম মুসলমানের গ্রহণীয় নহে, তাহা তিনি জানিতেন না, মুসলমান এ নাম শুনিলে নিশ্চয়ই তাঁহার নিগ্রহ করিত, কিন্তু সৌভাগ্য বশতঃ তিনি কোন যাত্রি-বন্ধুর পরামর্শে মহম্মদ আমীন্ নাম গ্রহণ করিয়া অব্যাহতি পান।

মকার মন্দিরমধ্যস্থ একটা স্থচাক বেদীর উপর একথানি প্রায়ান কোরাণ গ্রন্থ স্থাপিত আছে, উহা সাধারণের নিকট প্রম পবিত্র বলিয়া গণা। এতভিন্ন ছাদ হইতেও ৭ খানি প্রসিদ্ধ আরবীকাব্য ঝুলান রহিয়াছে, ঐ পবিত্র কাব্যসমষ্টির নাম 'মুআলাকং।'

দেবাবাদের সম্থভাগে অপর একটা ক্ষুদ্র মন্দির দৃষ্ট হয়।
ভাহার নিমদেশে জম্জমা নামক কুপ। এই হুইটা এক স্কাক্র
জট্টালিকাপংক্তিতে পরিবৃত এবং তাহার কোণ-চতুষ্টরে চারিটা
অত্যক্ত স্তন্ত দৃষ্ট হয়। তাহার কিমল্র জন্তরে অপর এক গৃহপংক্তি বপ্রের ভাগ সমন্ত স্থান পরিবেষ্টিত করিয়াছে। এ সমন্ত
স্থান পরম পবিত্র ও মহাপুণ্যপ্রাদ বলিয়া বিখ্যাত; মুসলমান
মাত্রেই ইহাকে মর্ত্যধামের প্রতিরূপ স্থান কিয়া বিশ্যাস করে।
মুসলমান সম্পান্তরের মত-বৈধহেতু এক সময়ে কাবার ক্ষয়প্রস্তর ধ্বংসকরণার্থ দেবদেরী মিশররাজ মকায় সেনা প্রেরণ
করেন, কিন্তু দৈববলে ঐ প্রস্তর ভাঁহার প্রকোপ হইতে রক্ষা
পার। তদব্যি ইহার চতুর্দ্ধিকে ধাতব-প্রাচীর প্রদত্ত হুইয়াছে,
উহা মৃত্রিকা হুইতে ৪ ফিট ৯ ইঞ্চি উচ্চ।

প্রতি বংসর হজের সময় এবানে মহা উৎসব সম্পন্ন
হয়। প্র সময় ভারত, পারস্ত, য়ুরোপ প্রভৃতি দেশোৎপদ্ন নানা
দ্রব্য আনীত হইয়া এবানে একটী মেলা সংঘটিত হইয়া থাকে।
ফোলার সময় বহুলোকসমাগম ও পরিষ্কৃত জলের সকীর্ণতা
ক্রেড্র তীর্থবাত্রিগণ আন্দেষবিধ কন্তভোগ করে। নগরাধাক্ষ
সরিফ এ বিষয়ে বিশেষ ভত্বাবধারণ করেন না। খ্যাতনামা
খলিকা হারুপ-অল্-বসিদের পত্নী জোবেইদা সাধারণের জলকন্ত
দেখিয়া আরাকৎ পর্বত হইতে পূর্ব্বোক্ত জলপ্রণালী আনাইয়া
তীর্থবাত্রীদিগের ক্লেশাপনোদন করেন।

উৎসবদিনে ধর্ম-প্রচারক উট্রে চড়িয়া কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্মনম্বনীয় বক্তৃতা করিয়া থাকেন। ইস্লাম-ধর্মপ্রবর্ত্তযিতা মহম্মদ তাঁহার জীবনের শেষ তীর্থযাতার শারীরিক অস্কস্থতাবশতঃ উট্রে আরোহণপূর্বক কাবা প্রদক্ষিণ ও ধর্ম-প্রচার করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই শেষ কার্য্য চিরন্তন প্রথারূপে আজও অনুষ্ঠিত ইইয়া থাকে। যে পর্বতে ইবাহিম 'আরাফা' (সত্যালোক) লাভ করিয়াছিলেন, তাহাই আরাফৎ নামে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে।

পূর্ব্বোক্ত জম্জমা বা পবিত্র কুপপ্রান্তরমধ্যক্ত একটা প্রস্ত্রবণ বলিরা মনে হয়। তৃষ্ণায় বহির্গতপ্রাণ ইস্মাইলের পিপাদা-নিবারণার্থ নির্বাদিতা মাতা এখানে প্রস্ত্রবণ দেখিতে পান। দেই প্রান্তর মধ্যে জলপ্রান্তি হেতৃ তথায় লোকের বদতি হইতে থাকে, তাহা ইইতেই সম্ভবতঃ ক্রমে ক্রমে মকানগরের উৎপত্তি হইরাছিল। উহার জলে সাধারণের জাগ্রহ দেখিরা পরে উহাকে প্রস্তরপ্রাচীরে পরিবেষ্টিত করা হর। জেমজিম কুপ ব্যতীত মকার ৩ বা ৪ ক্রোশের মধ্যে আর কোথাও জলাশ্য দৃষ্ট হয় না।

মকার অধিবাদিগণ প্রধানতঃ আরবদেশীয় মুসলমান।
এতত্তির অপর দেশীয় মুসলমানেরও তথার বসতি দেখা বায়।
বে সকল যাত্রী মসজিদ্-উন্-নবাবী বা জিয়ারাৎ পরিদর্শনে
আগমন করেন, তাঁহারা জের এবং মক্কামাত্রিগণ হাজি
নামে কবিত হন। এখানকার মধ্যে কাবা, জিয়ারাৎ ও
মস্জিদ উল্ হারেমই প্রধান। মুসলমান-ধর্ম গ্রন্থে মকানগরীর ২৯টী নাম দৃষ্ট হয়। যথা—ওম্-এল কোরা বলাদ্এল্-আমীন প্রভৃতি।

ভারতে বিশেষতঃ বাঙ্গালায় প্রবাদ আছে বে, মকায়
মকেশ্বর শিবলিক বিজ্ঞান\* আছেন। ইন্লাম ধর্মপ্রবর্তক
মহম্মদের পূর্বে এখানে বখন অগ্নিপুজকগণের প্রাহ্রভাব ছিল,
তখন ভারতবাসী হিন্দুগণ বাণিজ্য বা তীর্থযাতা উদ্দেশে মকায়
আসিতেন। হিন্দুবেদী মুসলমানগণ প্রবল হইলে মকায়
হিন্দুর গমনাগমন রহিত হইয়া বায়। কিংবদন্তা এইরপ,
ধর্মদের্যী মুসলমানগণ হিন্দুর প্রতি জাতক্রোধ হইয়া তাঁহাদের
পবিত্র মকেশ্বর মূর্জি কাবা মনিবের লুকায়িত রাখে। কাবা
মন্দিরস্থ ক্রফাবর্ণ প্রস্তরই মকেশ্বরের রূপান্তর বলিয়া অমুমিত হয়।

লোকমুথে শুনা যায়, শিবরাত্রিতে যদি কোন ধর্মপ্রাণ হিন্দু বিৰপত্র ও গঙ্গাজল তাঁহার মস্তকে ঢালিতে পারেন, তাহা হইলে শিবপ্রসাদে তিনি রাজপদ প্রাপ্ত হন। ঐ দিন মন্দির হইতে 'বম্ বম্' শব্দ সমুখিত হইয়া থাকে। বাস্তবিক বাসন্তিক সমীরণে আন্দোলিত কাবার আচ্ছাদন বস্তের শব্দ নিশীথ নিভ্তে ঐরপ অভ্তপূর্ক বলিয়াই বোধ হয়।

মকুল ( क्री ) মক-উলচ্। শিলাজতু। (শনর )
মকোল ( ক্ষী ) মক বাহলকাৎ ওল। ধটিকা। ( ত্রিকা )
মক্বুল মালিক, দিলীধন মহমদ ইবন ভোগলকের জনৈক
সহকারী সেনাপতি। মালিক কবীরের মৃত্যুর পর, ইনি

<sup>\*</sup> হিন্দুপ্রাধান্ত সময়ে উপনিবেশিক বণিক্গণ বা অপর হিন্দু কর্ড্ক যে
মকায় শিবমুর্তি স্থাপিত হয় নাই, এ কথাও অত্মীকার করা যায় না। যথন
য়েচছপ্রধান তুরস্ক রাজ্যে হিন্দু মন্দিরাদি রহিয়াছে, তথন আরবে থাকারই বা
অসন্তাবনা কি? সম্ভবতঃ হিন্দুর প্রতি বিষেষ বশতঃই মুসলমানগণ সেই
মকেশ্বর মুর্ত্তি কাবামধ্যে লুক্টিয়া থাকিবেক এবং ঐ তীর্থে পাছে হিন্দু আসে,
সেই জান্ত বিশ্বাসের বশবর্তী হইয়া তাহারা বৈদেশিকদিগকে তথায় প্রবেশ
করিতে দেন না। ভবিষ্যপুরাণে মকেশ্বর শিবের উরেথ আছে।

১৩৫০ খুষ্টাব্দে দিল্লীশ্বরের প্রতিনিধি নিযুক্ত হইরা দিল্লীশাসন করেন। পরে উজীর পদে সমাসীন হইরা ১৩৬০ খুষ্টাব্দে মানবলীলা সম্বর্গ করেন।

মক্রাই, মধ্যপ্রদেশের হোসদাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা কৃদ্র দামন্ত রাজা। ভূ-পরিমাণ ২১৫ বর্গ মাইল। পূর্বে কালাভীং ও চার্বা বিভাগ ইহার অন্তর্ভুক্ত থাকার রাজ্যসীমাও বিস্তৃত ছিল। পরে পেশবা ও সিন্দেরাজ ইহার অধিকাংশ দথল করিয়া লন। এখানকার সন্দারগণ গোঁড়জাতীয়। তাঁহারা ইংরাজকে কোন কর না দিলেও সম্পূর্ণরূপে ইংরাজের আজ্ঞাধীন, কিন্তু দেওয়ানী, ফৌজদারী ও
রাজকীয় কার্যাবলী তাঁহার কর্তৃত্বাধীনে হাস্ত আছে। এখানে
জ্যেষ্ঠ পুত্রের রাজপদাধিকারের বাবস্থা আছে। গম, ছোলা,
চাউল, গাঁদ, মহুয়া, চিরোজী ও আচর্বি এখানকার প্রধান

২ উক্ত রাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা• ২২°৪´ উ: এবং জাঘি• ৭৭°৭´৩০´´ পু:। 'এখানে একটী গিরিত্র্গ মধ্যে রাজ-প্রাসাদ অবস্থিত।

মক, > রোষ। ২ সংঘাত। ভাদি • পরকৈ অক • দেট্। লট্

মক্তি। লোট্ মক্ত্। লিট্ মমক। লুঙ্ অমকীং।

মক্ত (পুং) মক-বঞ্। > বনোধাচ্ছাদন। (হারাবলী)

২ কোধ। ৩ সমুহ।

মক্ষবীয়া (পুং) মক্ষং নিবিড়ং বীর্য্যমন্ত। প্রিয়ালরুক।
মক্ষিকা (স্ত্রী) মশতি শকারতে ইতি মশ-(হনিমশিভাাং
দিকন্। উণ্ ৪।৫৩) কীটবিশেষ। চলিত মাছি, পর্যায়—
মক্ষীকা, ভক্ত, মাচিকা, গন্ধলোলুপা, পতঙ্গিকা, পত্তিকা,
অমুতোৎপন্না, বমনীয়া, পলঙ্কা, নীলা, বর্ণা। (অমর)

ডানাযুক্ত কটি জাতিই মকিকা নামে উক্ত হইয়া থাকে। কটিতব্বিদ্গণ এই শ্রেণীতে পতঙ্গ, প্রজাপতি, মৌমাছি, মাছি প্রভৃতিকে অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। মাছি (Diptera) শ্রেণীতে নানাপ্রকার ভেদ লক্ষিত হয়। সাধারণ মাছি (House-fly), ২ নীলবর্ণ আমুমক্ষিকা (Blue Bottle-fly), বহদাকার গুয়ে মাছি, বুঁদি মাছি, কানামাছি এবং লম্বপদ মিকিকা (Crane-fly) প্রভৃতি এক শ্রেণী মধ্যে নিবদ্ধ হইয়াছে। বোল্তা (Wasp), ভীমকল ও বৃহৎকায় মক্ষিকা (Dragon-fly) পতঙ্গ শ্রেণীভুক্ত হইলেও মক্ষিকা বলিয়া উল্লেখ করা যাইতে পারে। প্রতঙ্গ, কটি শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্বিষ্ঠা।

"ত্রিফলার্জুনপুপাণি ভলাতকশিরীষকম্। লাক্ষাদর্জ্বসদৈত বিড়ঙ্গদৈত গুগ্গুলুঃ। এতৈধু দৈক্ষিকাণাং মশকানাং বিনাশনম্॥"(গরুড়পু৽১৮১অ৽) ত্রিফলা, অর্জুনপুষ্পা, ভন্তাতক, শিরীষক, লাকা, দর্জরদ, বিজ্ঞ ও গুণ্গুলু এই দকল দ্রব্য একত্র করিরা ধূপ শ্রম্ভত করিতে হইবে। এই ধূপের ধোঁরা দিলে মন্দিকা ও মশক বিনষ্ট হয়।

স্ক্রেতমতে মক্ষিকা ছয় প্রকার,—কান্তারিকা, রুষ্ণা,
পিঙ্গলিকা, মধূলিকা, কাষায়ী ও স্থালিকা। ইহাদিগের
দংশনে দাহ ও শোক্ষ জন্মে। কেবল স্থালিকা ও কাষায়ীর
দংশনে দাহ ও শোক্ষবিশিষ্ট পীড়কা জন্মে। (স্থাত কর ৬ অ ০)
মক্ষিকামল (ক্লী) মক্ষিকাণাং মধুমক্ষিকাণাং মলম্। দিক্ধ,
চলিত মোম। (রাজনি ০)

মক্ষিকাসন (ক্লী) মন্দিকাপামাসনম্। মধু-মন্দিকার আসন,
মধুচক্রু, সিক্থাধার, মৌচাক্। (রাজনি॰)

মক্ষীকা (স্ত্রী) মক্ষিকা প্রোদরাদিয়াৎ দীর্ঘঃ। মক্ষিকা।
মক্ষু (ক্রী) মক্ষ-উন্। ১ শীঘ্র (নিঘণ্টু)। (ত্রি) ২ শীঘ্রগতিবৃক্ত।
(ঋক্ ৮/২৬৬)

মক্সুদাবাদ, বাঙ্গালার মুগলমান-রাজধানী, মুর্শিদাবাদের নামান্তর। [মুর্শিদাবাদ দেখ।]

মক্সূদনগড়, মধ্যভারতের ভূপাল এজেন্সীর অন্তর্গত একটা ক্ষুদ্র সামস্ত রাজ্য। গোয়ালিয়রের শাসনাধীন। ভূপরিমাণ ৮১ বর্গ মাইল। এথানকার সন্ধার রঘুনাথসিংহ খিচিবংশীয় রাজপুত। ১৮৮০ খৃষ্টান্দে এই রাজ্য ইংরাজের পর্যাবেক্ষণা-ধীনে আইসে।

২ উক্ত দামস্ত রাজ্যের প্রধান গ্রাম। পার্ব্বতী নদী-তীরে অবস্থিত।

মখ, সর্পণ। ভাদি৽ পরস্থৈ৽ সর্ক৽ সেট। লট্ মথতি। লোট্
মথতু। লিট্ মমাথ, মেথতুঃ। লুঙ্ অমথীং।

মথ, দর্পণ। মথি মথধাতু, ইদিং। ভ্বাদিন পরক্রৈন দকন দেট্। লোট্ মজ্জতি। লুঙ্ অমজ্জীং।

মথ (পুং) মথস্তি গচ্ছস্তি দেবা অত্রেতি মথ-সর্পণে ( হলশ্চ। পা ৩৩১২৭) ইতি ঘঞ্জ্য, সংজ্ঞাপূর্ব্যকত্বাৎ ন বৃদ্ধিঃ বা পুংসীতি' ঘা যাগ, ক্রতু।

"ক্বন্থা তম্ম মথং পূর্ণং করিষ্যামি তবাপি বৈ।" (দেবীভাগবত ১/১৮/২৩)

মথ ক্রিয়া (স্ত্রী) মথস্থ ক্রিয়া। যজ্ঞবিষয়ক কার্য্য।
মথত্ম (ক্রি) মথং হস্তি হন-টক্। যজ্ঞনাশক।
মথত্রাতৃ (পুং) ত্রায়তে রক্ষতীতি কর্ত্তরি তৃচ্, মথস্থ ত্রাতা,
বিশ্বামিত্রমথরকণাত্তথাত্বং। রামচক্র।

"রাবণারির্মথত্রাতা দীতায়াঃ পতিরিত্যপি।" ( শব্দরত্না • ) ( ত্রি ) ২ বজ্ঞরক্ষক। মথদ্বিষ্ (পুং) মথার ছেটি দ্বিষ্-কিপ্। ১ রাক্ষন। ২ যজ্জদেবিমাত।

মখদেষিন ( পুং ) যজ্ঞবিদ্নকারী রাক্ষস।

মথনপুর, উঃ পঃ প্রদেশের কাণপুর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। অক্ষাও ২৬°৫৪ এবং দ্রাঘি ৮০°১ ২০ উঃ। কাণপুর হইতে ফতেগড় যাইবার পথে অবস্থিত। এথানে কাদের নামক জনৈক মুসলমান সাধুর সমাধিমন্দির বিভ-মান আছে। হোলি-পর্ব্বোৎসবে এথানে একটা মেলা হয়। তাহাতে বহুশত অশ্বগবাদি বিক্রয়ার্থ আনীত হইয়া থাকে এবং অনেক তীর্থবাত্রীরও সমাগম হয়।

মথম্য ( তি ) মথ-স্বরূপে ময়ট্। যজ্ঞসরূপ বিষ্ণু।

''ছন্দোময়ো মথময়োহখিলদেবতাত্মা

বাচো বভূবুরুশতীঃ শ্বসতোহস্ত ন্তস্ত ।" ( ভাগবত ২।৭।১১ )

মথম (দেশজ) মাথম।

মখবং (ত্রি) মথ-অন্তার্থে মতুপ, মশু ব। যজ্ঞবৃক্ত, যজ্ঞকারী।
মখবহ্নি (পুং) মথস্থ বহিঃ মথারাধ্যো বহিরিতি যাবং।
যজ্ঞাগ্নি। (জটাধর)

মথমশিম (দেশজ) শিশ্বভেদ, মাথমশিম।

মথসামিন্, দ্রাহারণস্ত্রভাষ্যপ্রণেতা। ক্রন্তক্ষল ইহার নামো-লেখ করিয়াছেন।

মথাদিম্ ( আরবী ) স্বামী, প্রভূ।

মথানা (দেশজ) কুজোতীয় বৃক্ষ। (Annesleia spinosa or Euyalis ferox)

মথাংশভাজ ( ত্রি ) মথাংশং,ভজতে ভজ-ধি। যজ্ঞাংশ-ভোজী, বাঁহারা যজের অংশ প্রাপ্ত হন।

"মথাংশভাজ্যং প্রথমো মনীষিভি-

স্থমেব দেবেক্র সদা নিগদ্য মে। (রঘু ৩।৪৪)

মথাগ্নি (পুং) মথসংস্কৃতঃ অগ্নিঃ। যজ্জাগ্নি, যজ্জে হোমাদির জন্ম যে অগ্নি স্থাপিত হয়। পর্যায়—মথানল, মহাবীর।

মথার (ক্লী) মথে মথকালে ভোজ্যমন্নং। থাগুবীজভেদ, চলিত মাথানা, পর্য্যায়—পদ্মবীজাভ। পানীয় ফল। ইহা জলে জন্মে, এবং পদ্মবীজের সদৃশ।

"মথান্নং পদ্মবীজস্থ গুণৈস্থল্যং বিনির্দিশেং।" (ভাবপ্র•) ২ যজীয় অন।

यथालग्न ( पूर) यळ्याना।

মথাস্থ হাদ্ (পুং) মথস্থ দক্ষমজ্ঞ অস্থাৎ শক্রনাশক ইত্যর্থঃ।
শিব। মহাদেব দক্ষমজ্ঞ বিনাশ করিয়াছিলেন, এই জন্ম
তাঁহার নাম মথাস্থল্ড। (হেম)

मिश्, अत्याधा अत्मान छेनाउ ज्लात अर्राठ वकी

নগর। উণাও নগর হইতে ৪॥ • ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত।
উভয় নগরে গতিবিধির জন্ম পাকা রাস্তা আছে। প্রায়
সহস্রাধিক বর্ষ পূর্বের মধিনামক জনৈক লোধসদারে কর্তৃক এই
নগর স্থাপিত হইয়াছিল। তাঁহারই নামামুসারে এই স্থান
অন্থাপি মধিনগর নামে কথিত হয়। চারি শতাক পূর্বের
মৈনপুরীপতি রাজা ঈশ্বরসিংহ লোধদিগকে পরাজিত করিয়া
এই স্থান অধিকার করেন, তদবধি এই স্থান তদ্বংশধরগণের
অধিকারে রহিয়াছে।

মথ্তুম্ আবিত্ল রহমন্, জনৈক মুসলমান সাধু। সিন্ধ-প্রদেশের শিকারপুর জেলায় ইহাঁর সমাধিমন্দির বিভ্যান আছে।

মথ্তুম্ ফজলশাহ কোরেশী, একজন মুসলমান সাধু, ইনি পীর ফজলশাহ নামে পরিচিত। সিন্ধুপ্রদেশস্থ ইঁহার সমাধি মন্দিরে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে জানা যায় যে, তিনি হিঃ ১২৬৬ জেলহজ্জে দেহত্যাগ করেন।

মথ্তুম্নুহ, একটা মুদলমান তীর্থ। সিন্ধুপ্রদেশের হালনগরে অবস্থিত। পার মহম্মদ জমন্ ১২০৫ হিঃ মথ্তুম মুহের
মন্দির স্থাপন করেন। মথ্তুম্ মীর মহম্মদের স্থারণার্থ এথানে
১২১০ হিঃ পুনরায় একটা সমাধিমন্দির ও ১২২২ হিঃ একটা
মদ্জিদ নিশ্বিত হয়।

মথ্তুম্ জহানিয়া, জনৈক মুসলমান সাধু। কনোজ নগরে তাঁহার স্বরণার্থ একটা সমাধিমন্দির ও মস্জিদ্ নির্মিত আছে। মস্জিদ্ গাত্রে ৮৮১ হিঃ উৎকীর্ণ শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, সৈয়দ জলাল মথ্তুম্ জহানিয়া উক্ত সময়ের পূর্বের বিভ্যমান ছিলেন। এ মস্জিদের অধিকাংশ স্থান হিলুম্দিরের অংশ বিশেষ লইয়া গঠিত। ইহাতে অনেকগুলি হিলুম্বি ও ১১৯৩ সম্বতে উৎকীর্ণ শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মথ মল ( আরবী ) উর্ণানিশ্বিত বস্তবিশেষ।

মগ, দর্পণ। ভাদি পরস্মৈ সক । দেট্ ইদিং। লট্ মন্ধতি। লঙ্জমন্ধীং।

মগ, শাক্ষীপবাসী ব্রাহ্মণভেদ। [ভোজক ব্রাহ্মণ ও মগী দেখ।]
মগ, (মঘ) আরাকানবাসী জাতিবিশেষ। জাতিতত্বিদ্গণ ইহাদিগকে ইন্দো-চীন সংমিশ্রিত বলিয়া স্বীকার করেন।
ইহাদিগের মধ্যে মারমগ্রি, ভূঁইয়ামগ, বরুয়ামগ, রাজবংশী
মগ, মার্মা বা ম্যাম্-মা মগ, রোয়াজ মগ ও থোজথা বা জুমিয়া
মগ নামে কএকটা শ্রেণী বিভাগ আছে।

বর্ত্তমানে এ ৭টা শ্রেণী তিনটী স্বতন্ত্র থাকে পর্য্যবসিত হইয়াছে। যথা—> জুমিয়া, ২ মার্মা,ম্যাম্মা, রোয়াঙ্গ বা রথিয়াঙ্গ এবং ৩ মারমগ্রি বা রাজবংশী, বরুয়া ও ভূইয়ামগ্রা জাতির স্থানবিশেষে বসবাস হেতু এই পার্থক্য ঘটিয়াছে।
পূর্ব্বে ইহারা আরাকান ও চট্টগ্রামের পার্বব্য প্রদেশের
আদিম অধিবাসিরপে গণ্য ছিল। ক্রমে জ্মিয়া ও রোয়ালগণ
চট্টগ্রামের সমতল ক্ষেত্রে অবতরণ করিয়া কতকাংশে উন্নত
হইয়াচে।

📑 ইহাদের প্রাক্তিক গঠন স্থদৃঢ় ও বলিষ্ঠ। মুখাক্বতি **ट्रिंग्सिट हिंदा होने मध्यत, अथवा अर्वाकृति, इंड्रिंग** ७ চেপ্টামুখ, উচ্চ ও বিস্তৃত গণ্ডাস্থি, নাসাফলকাস্থিবিহীন থেঁদা নাক এবং বক্রপত্রযুক্ত কুদ্রাকার চকু দেখিয়া মোকলীয় সংস্ৰৰ মনে সমুদিত হয়; বাস্তবিক পক্ষে কোনু জাতি হইতে ইহাদের উৎপত্তি, তাহা নিশ্চয়ন্নপে বলা স্কঠিন। সাধা-द्रगंजः পर्वाज्यामिशानंत्र द्यक्रिय चाकृष्ठि दम्या यात्रः, हेशानंत्र আকৃতি তদপেক্ষা কোন অংশে ন্যুন নহে, বরং ব্রন্ধের সানিধ্য-হেতৃ জল-বায়ুর প্রভাবে ইহাদের এরপ আরুতিবৈষম্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। মারমগরি বা রাজবংশী মগদিগের উৎপত্তি ও নামকরণ সম্বন্ধে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন যে, পূর্ববঙ্গ, নোয়াথালী ও চট্টগ্রামের আদিম অধিবাসী অথবা নিক্ট শ্রেণীর সহিত 'ব্রহ্মগণের বিবাহাদি হইতে এইরূপ একটা সম্ভর জাতির উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কেহ কেছ বলেন,মগধের কোন রাজবংশ এথানে আধিপত্য বিস্তার করেন। সেই সময়ে মাগধীয়গণের এথানে প্রতিপত্তি হয়। তদবধি এথানকার অধিবাসিগণ 'মগ' নামে খ্যাত হইয়াছে।

আরাকানের রাজবংশ নিঃসন্দেহে ঐ বেহার-রাজবংশ সমুভূত বলিয়া বোধ হয়। যে হেতু কালে তথায় যে হিন্দু সংস্রব ঘটিয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ব্রন্ধে বৌদ্ধর্মপ্রচারকল্পে এবং চট্টগ্রাম প্রভৃতি সমুদ্রোপকূলে বাণিজ্যের জন্ম বক্ষ ও বেহারবাসী নানা সাম্প্রদায়িক লোক তথায় যাইয়া বসতি করেন। আসাম, কোচবিহার প্রভৃতি অঞ্চলে বেরূপ এক সময় পশ্চিমাঞ্চলবাসী রাজবংশী প্রভৃতি নানা শ্রেণীর বসবাস হইয়াছিল, তজ্রপ এই আরাকান বিভাগেও ইহাদের প্রসার বৃদ্ধি হয়। ঐ সকল লোকের মধ্যে সামর্থইন কেহ কেহ স্থানীয় আদিম প্রধিবাসীদিগের সহিত বিবাহাদি করিয়া এইরূপ একটা স্বতন্ত্র থাকের জনয়িতা হইয়া থাকিবে।

মগদিগের পূর্ব্বোক্ত তিনটী থাকের মধ্যে ২৪টী স্বতন্ত্র বংশ বা গোত্র প্রচলিত আছে। ঐ বংশবিভাগ সাধারণ নদ্যাদির নাম হইতে পরিকল্পিত। ইহারা স্ববংশ মধ্যে কথনও বিবাহাদি করে না এবং যেথানে পিণ্ডে না বাধে এক্লপ স্থলে পিতৃষ্দা, কন্তা বা মাতৃলকতাকেও বিবাহ করিতে পারে। মারমগরিগণ বাল্যবিবাহের বিশেষ পক্ষপাতী, কিন্তু সামা-জিকতায় অপর সাধারণ অপেকা একটু উন্নত বলিয়া ইহার। উপযুক্ত পাত্রে কন্তাদান করিবার জন্ত একটু বিলম্ব স্বীকার করিতে কৃষ্ঠিত হয় না। মার্মাও থোক্ষচাগণ বর্ষীয়ানের বিবাহই পছন্দ করে, ইহাদের মধ্যে বিবাহের পূর্বেও সদ্ভাব স্থাপনের জন্ত সহবাসবিধিও প্রচলিত আছে; কিন্তু সাধারণতঃ ইহাদের বিবাহ প্রথা অন্যান্ত জাতি হইতে একটু স্বতন্ত্র।

>१ वा ३৮ वर्षत्र वालकरे विवाद्दत छेशयुक शाळ । शिठा शृद्धत्र विवाद मिट रेष्ट्रक रहेशा छेशयुक शाळीत अवस्थ करत्र, शाळी खित रहेरल शिठा खग्नः अथवा ठारात्र अिठिनिधि मस्स शाका कित्रवात खग्न कग्नान्द्र गमन करत्र। किन्छ कग्नाक्षीत शृद्ध श्रामेश कित्रवात श्रुद्ध कग्नाक्षीत श्रामेश कित्रवात श्रुद्ध कग्नाक्षीत छाठ छाजिया राज्य कित्रया नमस्रात्रश्चिक 'खर्णारमा' अर्थार आश्रामे क्रिया ना चाणिया क्रिया ना चाणिया मिरवन, धरे वारका अध्यामन कित्रवात श्रत्र अग्रुक्त छेड्य शारेरल श्रुद्ध खर्म करत्र ; नजूवा कित्रिया आमिर्ड वाथा रया। श्रुद्ध विवेह रहेशा छेशद्म करत्र। छङ्खर्त 'मक्क' मन्न कथि रहेरल विवाद्य आम्म अक्षाव विवृत्त कर्ना रया।

বিবাহ-সম্বন্ধ স্থির হইলে, সেই ব্যক্তি বরক্তার নিকট আসিয়া শুভ সংবাদ জ্ঞাপন করে। তদনস্তর বিবাহের শুভাশুভ ফল নির্ণয়ের জন্ম এক দিন ক্যাক্তা ও বরক্তা একত্র হইয়া নির্জনে একটা কুরুট হত্যা করে এবং ভাহার জিহ্বা কাটিয়া বিবাহের ভাল মল ফল নির্ণয় করিয়া থাকে। পাত্র পাত্রী বা অপর বালক বালিকা সকলে ইহার বিলু বিদর্গও জানিত পারে না। অতঃপর বরক্তা ক্যাক্তার গৃহে সেই রাত্রিতে শুইয়া থাকে। রাত্রিকালে বরক্তা যেরূপ স্বপ্ন দেখিবে, তাহাতেই নব দম্পতির ভবিষ্যৎ স্বথ-হঃখ জানা যাইবে। এই স্বপ্নের তত্ত্ব অবগত হইবার জন্ম সাধারণে উদ্গ্রীব হইয়া থাকে। যদি সমস্তই মঙ্গলজনক হয়, তাহা হইলে বরক্তার প্রত্যাগমন কালে ঐ কন্যা ভাবী শুভরের সন্মুখে আসিয়া হাঁটু গাড়িয়া বসে। পক্ষান্তরে শশুরও যথারীতি আশীর্কাদের পর কন্যাকে জামা ও অঙ্গুরী উপঢ়োকন দিয়া আইসে।

ইহার পর দৈবজ্ঞ ডাকিয়া ইহারা বিবাহের শুভদিন ও লগ্ন স্থির করিয়া লয় এবং পাত্র-পাত্রী উভয়ের নক্ষত্র-রিষ্টি আছে কি না, তাহাও জানিয়া থাকে। এখন হইতে ইহারা উভয় পক্ষেই বিবাহের জন্ম খাদ্যসামগ্রীর আয়োজনে ব্যাপৃত হয়। শ্কর, মদ্য, চাউল এবং নানাপ্রকার খাদ্য ও মদলা প্রভৃতি পর্যাপ্ত পরিমাণে বিবাহভোজের নিমিত্ত আহ্বত হইরা থাকে। বিবাহের কএকদিন থাকিতে উভয় পক্ষেই আত্মায়-কুটুম্বের গৃহে নিমন্ত্রণপত্ত পাঠায় এবং দেই দঙ্গে একটা করিয়া মুরগী বিলি করে। কোথাও কোথাও মুরগীর পরিবর্ত্তে পয়দা দিবার ব্যবস্থা আছে।

বিবাহরাত্রে বর ও বর্ষাত্রিগণ (স্ত্রী-প্রুব্ধ একত্র)
নানাবিধ বেশ ভূষার সজ্জিত হইয়া বাদ্যসহকারে কভাগৃহে
উপনীত হয়। কভার গ্রামে আসিবার পথে কভাপক্ষীর
রমণীগণ একত্র হইয়া বাঁশ দিয়া বরপক্ষীয়গণের গতি রোধ
করে এবং বরকে সোলাত্র রক্ষার জন্ত একপাত্র মভ ধাইতে
দেয়। ঐ মদ বর মুখে ঠেকাইয়া মাটিতে ফেলিয়া দেয়।
কভাপক্ষীয় রমণীগণ দলে পুষ্ট হইলে পথে রহভ করিয়া
৪ বা ৫ বার পথ আট্রকাইয়া থাকে।

বিবাহের পূর্বে বর ও বর্ষাত্রিগণ কন্তাগৃহের সমীপন্থ একটা বাঁশের বেরা মণ্ডপ মধ্যে আসিয়া বিশ্রাম করে। এ হান পূজা-লতিকাদি দ্বারা উত্তমরূপে সজ্জিত থাকে। এইরপ আর একটা চাঁদনীর মধ্যে ভোজের আরোজন হয়। গ্রাম-বাসিগণ বর দেখিতে সেই স্থানে সমুপন্থিত হয় এবং নানা-রহন্ত ও কোতৃক করে। কন্তাগৃহেও ঐরপ নির্মিত একটা চাঁদনীর মধ্যে স্বজনে পরিবৃত হইয়া পাত্রী বসিয়া থাকে। এইরপ আমেন্থ গ্রামন্থ বালকগণ আসিয়া উভয় প্রেম্পর উপরই দৌরাত্ম্য করে। দিবাভাগ এইরপ আমাদ প্রমোদ ও উপদ্রে কাটিয়া বায়, কিন্তু সন্ধ্যার পর আর কোন রহন্ত বা গোল্যোগ থাকে না।

দদ্যা সমাগত হইলে বরকে কলা গৃহে লইয়া বায়।
তথ্য কলাগৃহে মহা আনল ধ্বনি ও বাদ্য বাজনা হয়। তৎপরে বর ও কলাকে বিবাহ স্থানে আনিয়া বি স্তায় ঘেরা
হয়। তৎপরে ফুলি (পুরোহিত) আদিয়া বিবাহের মন্ত্র
পত্যে এবং বর ও কলার মুখে ৭ গ্রাফা ভাত দেয়। ইহার
পর বরের দক্ষিণহন্তে কলার বাম হস্ত রাখিয়া মন্ত্রোচ্চারণপূর্বক বিবাহকায়া সমাধা করে। এই সমন্ত্র বর কলার
হস্ত ধরিয়া সম্প্রদানগৃহে সমুপস্থিত গুরুজনদিগকে প্রণামপূর্বক নির্দিপ্ত স্থানে উপবিষ্ঠ হয়। যথানিয়মে গ্রন্থিবন্ধন
সমাধা হইলে উপস্থিত কুটুয়মগুলী বর ও কলাকে সাধ্য মত
যৌতুক দান করে। অতঃপর মৃত্য-গীতাদি আমোদ ও
পান-ভোজনাদি সমাহিত হয়।

মগদিগের কভাপণ দিবার প্রথা আছে। থোকটা ও মার্মাগণ ৩০ এবং ধনবান মারমগরিদিগের মধ্যে ৩০ টাকা পর্যান্ত পণ দিরা থাকে। কোন ভূঁইয়ামগ রাজবংশীর কভা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করিলে ৮০ টাকা পণ দিতে বাধ্য হয়।

বরহত্তে কন্সার হস্ত রাখিয়া সম্প্রদান এবং সিন্দ্রদানই তাহাদের বিবাহবন্ধনের মূল-মন্ত্র। মার্মাগণ থোকচাদিগের প্রথামত বিবাহকার্য্য সম্পন্ন করে। তাহাদিগের মধ্যে সিন্দ্রদান প্রথা নাই। বিবাহের পর ৭ দিন ৭ বার করিয়া বর ও কন্সাকে একপাত্রে ভোজন করিতে হয়, উভয়ের উচ্ছিষ্ট একটা হাঁড়ির মধ্যে প্রিয়া রাখে; কিন্তু একত্র শয়ান থাকিতে পারে না। উক্ত ৭ দিনের মধ্যে বরকে নদী পার হইতে নাই। ৮ম দিনে সেই হাঁড়ি খুলিয়া পোকা দেখিয়া বিবাহের শুভ লক্ষণ নির্ণীত হইয়া থাকে।

বহুবিবাহ ও বিধবাবিবাহ প্রচলিত আছে। অবস্থামুরূপ ইহারা ছই বা ততাধিক পত্নী গ্রহণ করিতে পারে,
কিন্তু প্রথমা পত্নীই সর্কাপেক্ষা সন্মানের পারী হয়।
বিধবাগণ ইচ্ছামত অন্ত পুরুষকে বরণ করিতে পারে।
এই বিবাহে কোন জিয়া কর্মের অমুগান আবশুক করে
না। ব্যভিচার দোষ দেখিলে অথবা নিরন্তর কলহপ্রিয়
হইলে জাতীয় পঞ্চায়ত সভা কর্তৃক তাহাদের বিবাহবন্ধন
ছেদ হইতে পারে। পরে একখানি সন্মতিপত্র লিখিয়া
তাহা স্থানীয় মেজিপ্রেটের নিকট দেওয়া হয়া। পরিত্যক্তা
বিধবার তাায় পুনরায় বিবাহ করিতে সমর্থ।

মগেরা দাক্ষিণাত্য মতের (Southern school) বৌদ্ধ-ধর্মাবলয়। তাহারা তিবতীয় বৌদ্ধগণকে প্রকৃত ধর্মাচারী বলিয়া স্বাকার করে না। থোক্ষচা প্রভৃতি পার্বতীয় জাতির মধ্যে এখনও উপদেবতাদির উপাসনা প্রচলিত দেখা ষায়। তাহারা গো, মেয়, মহিয়, শৃকর প্রভৃতি পর্বত ও নদ্যাদির পূজায় বলি দেয় এবং চাউল, ফল, পূজ্প প্রভৃতি নৈবেদ্যাদি উপকরণ উৎসর্ব করিয়া থাকে। মারমগরিগণ অনেকাংশে স্থানীয় হিল্ অধিবাসীদিগের অমুকরণ করিয়াছে। এক্ষণে ইহাদের অধিকাংশ উপাসনা-প্রণালীই তান্ত্রিকমতে আচরিত হইয়া থাকে। এতদ্ভিন ইহারা শিব ও তুর্গাপূজায় বিশেষ ভক্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে।

ইহারা বৌদ্ধ ফুলি বা রাওলিগণকে জাতীয় পুরোহিত বলিয়া স্বীকার করিলেও প্রাহ্মণের প্রতি বিশেষ অনাস্থা প্রদর্শন করে না। বিবাহাদি শুভকর্মের দিননির্ণয় এবং হিন্দু-দেবদেবীর পূজা উপলক্ষে ইহারা প্রাহ্মণের সাহায্য গ্রহণ করে। খোলচাদিগের মধ্যে একমাক্র বয়োরদ্ধা রমণী-গণই ব্রতক্রিয়াদি সমাপন করে। সেই কার্যো বৃদ্ধাগণ পুরোহিত বলিয়া গণ্য। সেই সকল বৃদ্ধা লেদামা নামে খ্যাত।

মণেরা শব দাহ করেন বখন কোন ব্যক্তি মরিয়া হায়,

তথন তাহার আত্মীয় স্বজন একত্র সমবেত হইয়া অস্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় বাত্যোত্ম করিয়া থাকে। স্ত্রীলোকেরা সকলে কাঁদিতে থাকে। কিন্তু পুরুষগণ শবদেহের শেষ ক্নত্যসমূহ সম্পাদন করে। কাষ্টাদি সংগ্রহীত হইলে তাহারা বাঁশের মাচা প্রস্তুত করিয়া শবদেহ শাশানে লইয়া যায়। সাধারণের পক্ষে এই নিয়ম। ধনী ব্যক্তি ও রমণীগণকে চারি চাকার গাড়ী চড়াইয়া দাহ-स्राप्त नहेबा या अबा इब । मृज्य इहेर्ड माह भर्यास था वर्ष घकी कान नारा। अथरम रेगतिक-वमनधाती भूरताहिछ-সম্প্রদায় পাঁথাহন্তে শিষ্যদলে পরিবৃত হইয়া গমন করে। তংপশ্চাৎ মৃতের নিকট হুই হুই জন আত্মীয় কাপড় ও थाणामि नहेबा आहेरम। পরে শব नहेबा তাহার কুটুম্ব-সকল এবং সর্বাপশ্চাৎ গ্রামস্থ রমণীমগুলী সুরঞ্জিত বেশভূষার সজ্জিত হইয়া তথায় আগমন করে। অতঃপর সকল ক্রিয়া হিন্দু-মতে সমাহিত হয়। স্নানের পর সকলে মৃতের গৃহে প্রত্যাবত্ত হয় এবং পান-ভোজনাদি সমাধা করে। বাটীর কর্ত্তার মৃত্যু হইলে তাহার। গুহে উঠিবার বাহিরের সিঁড়ি কাটিয়া ফেলে এবং পশ্চাদিকের দেউল ছিদ্র করিয়া তন্মধ্য দিয়া গ্ৰহে প্ৰবিষ্ট হয়।

পুরোহিত কিংবা কোন ধনি-ব্যক্তি মরিলে তাহার মৃতদেহ তাহারা যত্বপূর্কক রক্ষা করে। পরে তাহার অবস্থায়র প্রস্থাত্বর আরোজন হইলে সেই রক্ষিত শবদেহের দাহ-ব্যবস্থা হয়। প্রায় ১লা বৈশাথ তারিথেই প্রক্রপ রক্ষিত দেহগুলির অস্থ্যেষ্টিক্রিয়া সম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রক্রপ শবদেহ রক্ষার জন্ত তাহারা একটা বাঁশের পাগোদা (মঠ) নির্মাণ করে এবং নানাবর্ণের কাগজ ও নিশান দিয়া উহা সাজায়। সময় সময় প্রপাগোদা মধ্যে শবানয়নের পূর্কে তাহারা বাঁশের কামান প্রস্তুত করিয়া ছুড়িয়া থাকে। এই সময় কখন কথন স্ত্রীপুরুষ, কথন কথন অবিবাহিত স্ত্রীপুরুষ ও বিবাহিত স্ত্রী-পুরুষে আমোদজনক 'রজ্জু যুরু' (tug of war) করে। সাতদিনের পর প্ররোহিত আসিয়া মৃতের গৃহে প্রেতাদেশে ভজনা করিয়া থাকে। আট দিনে তাহারা প্রেতোদেশে পিণ্ড-দানের স্তায় খাদ্যাদি দান করে এবং প্রতি বংসর এই দিনে বাংসরিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

অনেকাংশে হিন্দু বা বৌদ্ধর্মে বিশ্বাসী হইলেও তাহা-দের সামাজিক অবস্থা বিশেষ উন্নত নহে। প্রকৃত হিন্দ্ কথনই তাহাদের স্পৃষ্ট জল স্পর্শ করে না। তাহারা গো, শ্কর, কুরুট, সর্কা প্রকার মংস্ত, সর্প, মেটোইন্দুর, মেটো-কুমীর, গোসাপ প্রভৃতির মাংস ভক্ষণ করে। স্ত্রী পুরুষ উভরেই মদ্যপান করে। থোকজগণ ঝুমপ্রথায় ক্রবিক্ষেত্রাদি কর্ষণ করিয়া থাকে। প্রত্যেকেই প্রায় হস্তে একথানি করিয়া 'দা' রাখে।

শিক্ষিত বরুয়া মগগণ বলে যে, তাহারাই প্রকৃত রাজবংশী; যেহেতু তাহারা মগধের কোন হিন্দুরাজবংশ হইতে সমুভূত হইরাছে। মগধ-রাজবংশ এক সময়ে মুসলমানের আক্রমণে আত্মরক্ষায় সমর্থ না হইয়া চট্টগ্রাম অভিমুখে পলাইয়া আসিয়াছে এবং তাহাদের বংশধরগণ ক্রমে মগ নামে পরিচিত হইয়াছে। অপর একটী আখ্যায়িকা হইতে জানা যায় যে, তাহারা চট্টগ্রামের প্রতিভাবান্ বৌদ্ধরাজবংশের বংশধর।

আরাকান্বাসী বৌদ্ধগণ তাহাদিগকে মহেরামগ্রি নামে অভিহিত করে এবং তাহাদিগকে ক্রীতদাসের স্থায় ম্বণার চক্ষে দেখে। পর্বতবাসী বৌদ্ধ-মগদিগের নিকট ইহারা ভূমিয়া-মগ নামে পরিচিত।

বরুয়াদিগের মধ্যে সাধারণতঃ তিনটী উপাধি দেখা যায়।
সকলেই বরুয়া পদবী ধারণ করে। কেবল মাত্র কার্য্য দারা
যে যে বংশের পূর্ব্ব পূরুষ চৌধুরী বা মৃৎস্কুদ্দী আখ্যা লাভ
করিয়াছিল, তাহাদিগের মধ্যে এখনও ঐ সকল উপাধি
বর্ত্তমান আছে।

বরুয়াগণ একটা সম্বরজাতি বলিয়া অনুমিত হয়। যে হেতু তাহাদের মধ্যে নিমশ্রেণীর হিন্দু, মুসলমান, পাহাড়ী ও পর্জুগীজ রক্ত প্রবাহিত রহিয়াছে। কিন্তু এখন তাহারা হিন্দুদিগের ক্রিয়াকলাপের অনুকরণ করিয়াছে। তাহারা হুর্গা ও কালীমূর্ত্তির সম্মুখে ছাগ, মহিষ প্রভৃতি বলি দিত। অনেকে এখন দেবী-মূর্ত্তি সমক্ষে বলিদানপ্রথা রহিত করিলেও নিম্লিখিত দেবদেবী-পূজায় তাহাদের বিশেষ শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়।

১ শনিগ্রহের পূজা। ২ অধিনীকুমারের পূজা বা কাত্যায়নী-ব্রত। কার্ত্তিকমাসের ১ম দিনে এই ব্রতামুগ্রান করিলে পূত্র লাভ হয়। ৩ জালাকুমারী বা বিস্টিকার অধিষ্ঠাত্রী দেবী। ৪ তুর্গাপূজা। ৫ লক্ষ্মীপূজা। ৬ বার ওয়ারী কালীপূজা। (কোন মড়কের সময় এই পূজামুগ্রান হইয়া থাকে।) ৭ সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর পূজা। ৮ ঈশ্বরালী ব্রত বা স্থ্যপূজা। ৯ সরস্বতী-পূজা।

শনিপ্জায় গ্রহবিপ্রগণ তাহাদের যাজকতা করে। রাওলি বা ঠাকুর উপাধিধারী পুরোহিতগণ এ কার্য্যে যোগ দেয় না, যে হেতু উহা বৌদ্ধর্মে নিষিদ্ধ। জালাকুমারী ও কালীপুজায় তাহারা কোন মৃত্তি গঠন করে না, কিন্তু দেবীর উদ্দেশে ছাগ-বলি দিয়া থাকে। কথন কথন হিন্দুমন্দিরে আসিয়া তাহারা কালীমৃত্তির সম্মুথে ছাগ বলি দেয়। অপর সকল দেবদেবীর পুজোপলক্ষে তাহারা ঘটস্থাপনা করিয়া পূজা করে।

এতন্তির তাহার। মগধেশ্বরীর পূজায়ও ছাগ বলি দিয়া থাকে।

প্রত্যেক গ্রামে মগধেশরীর পূজার জন্ত একটা 'দেবাথোলা' ( আমাদের পঞ্চানন্দতলার স্থার )\* আছে। এক্ষণে শিক্ষালর বন্ধরাগণ পৌতলিকতা বিসর্জন দিয়া বৌদ্ধর্মের বিস্তারকরে মনোনিবেশ করিয়াছে। তাহারা হরিসন্ধীর্তনের অন্থনকরণে খোল করতাল বাজাইয়া বৃদ্ধ-সন্ধীর্ত্তন করিতে আরম্ভ করিয়াছে। তাহাদের বৌদ্ধ পুরোহিত রাওলীগণ ব্রহ্মচর্য্যারত অবলম্বন করিয়া থাকে। উহারা মস্তক মুগুন ও হরিদ্রারঞ্জিত বাস পরিধান করে।

উহাদের গাত্রচীর ৯০ খণ্ডে গ্রথিত। প্রত্যহ বেলা ১২ টার পূর্বে তাহারা পাশ ও তামকূট ব্যতীত কিছুই দেবন করে না। প্রতিবংসর আষাঢ়ী পূর্ণিমা পর্যন্ত তাহারা শ্যা পরিষ্কার না করিয়া শুইয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

বক্ষাগণ দীক্ষাগ্রহণকালে সপ্তাহ কাল'শমনের' (শ্রামণের) হইয়া থাকে। কথন কথন তাহারা বর্ষাধিক কালও ব্রন্দর্য্য অবলম্বনে গুরুগৃহে অতিবাহিত করে। পরে হরিজারঞ্জিত বাদ পরিত্যাগপূর্বক গৃহে প্রত্যাগত হইয়া বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হয়। এই সময়ে তাহারা লোঠক নামে নিঘোষিত হইয়া থাকে। রাওলীগণ গৃহে না থাকিয়া প্রায়ই 'কিয়াং' নামক ভজনালয়ে কাল্যাপন করে। প্রত্যেক গ্রামেই প্রামবাদি-গুণের ব্যয়ে রক্ষিত এইরূপ এক একটী কিয়াং আছে।

রাওলী-পুরোহিতগণের মধ্যে চারিটী বিভিন্ন শ্রেণী আছে,

> মহাথেরো (মহাস্থবির), ২ কামেথেরো (কামস্থবির),

৹ পঞ্জয়দ (উপদম্পদ্) ৪ মইসান্ধ বা শমনের (শ্রামণের) শিক্ষার্থ
শমনের নিকট হইতে শাস্ত্রীয় অনুশালন ও জ্ঞানোন্নতি দারা
লোকে ক্রমশঃ মহাথেরো পদে উন্নত হইতে পারে।

বক্ষাগণের কএকটা প্রসিদ্ধ দেবমন্দির আছে। ঐ সকল মন্দিরে মাঘীপূর্ণিমা ও বিষুব সংক্রাপ্তি দিনে মহা মেলা হয়। স্থানীয় হিলুও মুসলমানগণ ঐ মন্দিরে বাতি আলিয়া দেয় এবং পয়সা প্রণামী দিয়া দেবতার অভিবাদন করিয়া থাকে। নিমে থানা, গ্রাম, দেবমৃত্তি ও উৎসবদিন লিখিত হইল:—

| থানা   | ় গ্রাম   | নেবতা       | পর্বাদিন         |
|--------|-----------|-------------|------------------|
| পটিয়া | বোগাহরা   | বুড়াগোঁসাই | মাঘীপূর্ণিমা।    |
| Ş      | চক্রশালা  | ফরাচিন্     | চৈত্ৰসংক্ৰান্তি। |
| ই      | উনাইন্পুর | বুদ্ধপদ     | ফাল্কনীপূর্ণিমা। |

থানা ্ঞাম া দেবতা া পর্বাদিন রাওজান পাহাডতলী মহামুনি, শাক্যমুনি। চৈত্ৰসংক্ৰান্তি। ও চাইন্দামূনি পটিয়া সত্যসিংহ বৈশাখীপূর্ণিমা। অহল্যা রাওজান **माः**ना চলমণি মাঘীপূর্ণিমা।

পাহাড়তলীর তিনটী মন্দিরেই শাক্যবুদ্ধের বুহদাকার প্রতিমৃত্তি স্থাপিত। মূর্ত্তিত্বের ১টা মাণিকচেরীর সামস্ত মানরাজের এবং অপর হুইটা বরুয়া-কুলোন্তব কালীচরণ মুংস্থালী ও মোহন সিংহ স্থবাদারের বিনির্শিত্ম সাধারণের বিশাস, চক্রশালায় বুদ্ধ আদিয়াছিলেন, এইজন্ত অনেক ফরাচিন তীর্থে বৃদ্ধপদ দর্শনে গমন করিয়া থাকে। কেহ কেহ চন্দ্রনাথ শৈলেও সীতাকুগুস্থ বৃদ্ধপদদর্শনে আদিয়া থাকে। অপর তীর্থগুলি অপেক্ষাক্রত আধুনিক কালে গঠিত।

মাঘীপূণিমা ও বিষুবদংক্রান্তি তাহাদের বিশেষ পুণাহ। ক দিনে বরুয়াগণ দীক্ষা গ্রহণ করে। প্রীপঞ্চমীতে সরস্বতী-পুজা দিনে তাহারা সপ্তমবর্ষীয়া বালিকাদিগের কর্ণবেধ করে, কিন্তু বালকদিগের কর্ণবেধ অপর সময়েও হইতে পারে।

বরুয়াগণের বিবাহপ্রথা প্রান্তই পূর্বোক্ত রূপ, তবে ইহাতে অনেকাংশে হিন্দুর অনুকরণ দৃষ্ট হয়।

তাহাদের মধ্যে কন্তাকে বরগৃহে আনিয়া বিবাহ দিবার রীতি আছে। বিবাহের সময় পুরোহিত পঞ্চশীল ও মঙ্গল-স্থ্র পাঠ করিলে বর ও কন্তাকে তাহা আর্ত্তি করিতে হয়। সম্প্রদানকালে রমণীগণ অহরহঃ হুলুধ্বনি করিয়া থাকে। পুত্রবতী বিধবারা বিবাহ করে না, কিন্তু অপরে বিবাহ করিতে পারে।

বরোজ্যেষ্ঠ ব্যক্তির মৃতদেহ লাহ করা এবং পাঁচ বৎসরের অনধিক বর্ষ মৃত শিশুদেহ পুতিয়া ফেলাই বিধি। ধনীদিগকে যে গাড়িতে উঠাইয়া মশানে লইয়া যায়, তাহাকে
হাঁসাহাঁসি রথ বলে। উক্ত শকটের হুই মুথে হংসপ্রতিকৃতি আছে।

ঐ রথ টানিবার পূর্ব্বে ছইদিকে দড়ি দিয়া বাঁখা হর এবং
সমবেত গ্রামবাসিগণ ছইভাগে বিভক্ত হইয়া ছই দিকৃ হইতে
ঐ রথ টানিতে থাকে। উহার এক দল যমদৃত এবং অপরে
বিফুদ্ত নামে থ্যাত। উভয় পকে টানাটানির পর বিফুদ্তগণের জয় লাভ হয় এবং শবদেহকে উত্তরদিকে লইয়া
গিয়া চিতার উপর শায়িত করে। মুথায়িকালেও মঙ্গল-হত ও
পঞ্চশীলমন্ত্র পাঠ করা হয়। সাধারণ ব্যক্তিদিগকে এক
স্থানেই দাহ করা হয়, কিছ ধনী ও পুরোহিতদিগের দাহের
পর সেই স্থানে একটী জাদী বা সমাধিমন্দির নির্শিত হয়;
স্থতবাং অপর ধনি-ব্যক্তিকে অস্তরানে দাহ করা ভিয় গতি

অর্থাৎ বনপ্রান্তে পূজার কোন নির্দ্দিষ্ট স্থান।

নাই। মৃত্যুর ৭ দিন পরে শ্রাদ্ধ ও পরে পিওদান এবং ১৫শ দিনে জ্ঞাতি-কুটুম্বের ভোজ হইরা থাকে। প্রথম বংসর তাহারা প্রতিমাদে মাদিক শ্রাদ্ধ করে। পরে বংসরাস্তে বার্ষিক শ্রাদ্ধ করিয়া থাকে।

ধনি-ব্যক্তিগণের চিতার উপর সমাধিমন্দির স্থাপিত হয়।
উহাকে জাদী বলে। মন্দির মধ্যে তাহারা কোন শুভ দিনে
প্রেতাত্মার ভৃগ্ডির নিমিত্ত একটা ক্ষুদ্র বুদ্ধমূত্তি, নানাবিধ
খাছদ্রব্য ও বস্ত্রাদি রাখিয়া রাখিয়া আইসে। গভিণীর মৃত্যু
বিশেষ অমঙ্গলজনক। তাহাদের বিশ্বাস, এরূপ গভিণী
ভূতধোনি প্রাপ্ত হয়। তাহার মুক্তির জন্য তাহারা অবস্থার
বুদ্ধগরার পিও দেয়।

গর্ভিণীকে দাহ করিবার পূর্ব্বে তাহার গর্ভ বিদারণ করিরা গর্ভস্থ শিশুকে বাহির করিয়া লয় এবং ভ্রুণটীকে মৃত্তি-কায় প্রোধিত করিয়া পরে গর্ভিণীর দাহকার্য্য সমাধা করে।

ভূতযোনিতে তাহাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। কোন অস্বাভাবিক কারণে মৃত্যু ঘটিলে সেই আত্মা ভূতযোনি প্রাপ্ত হয় বলিয়া বিশ্বাস। ওঝাগণ মন্ত্র দ্বারা ভূতাবেশ প্রতিষেধ করিয়া থাকেন।

বিস্থচিকা, বসস্ত প্রভৃতি রোগের প্রাহ্রতাৰ হইলে তাহার। জালা কুমারী ও শীতলা দেবীর পূজা করে। কথন কথন বৃদ্ধসংকীর্ত্তন ও রক্ষাকালীর পূজা করিয়া থাকে। গবাদির মড়ক উপস্থিত হইলে মত্যনারায়ণপূজা অমুষ্ঠিত হয়।

তাহারা সাধারণতঃ ক্ববি, পুলিশপ্রহরী, শুদ্ধ মংস্থ-বিক্রয় ও রন্ধন কার্যদ্বারা জীবিকা উপার্জন করে। কেহ কেহ শিক্ষালাভ করিয়া ব্যবহারাজীবের কার্য্য করিতেছে। বৃদ্ধান্ত্রীগণ ও কোন কোন পুক্ষ এলোপাথিক ও টোট্কা ঔষধপ্রয়োগে চিকিৎসাবিভার প্রসার করিয়াছে।

নরনারীগণ সাধারণতঃ হিন্দুর মত ধুতি বা সাড়ী পরি-ধান করে। কথন কথন রমণীগণকে থামিনামক বস্তু ও ওড়ানা ব্যবহার করিতে দেখা যায়। রমণীগণ অলঙ্কারপ্রিয়। দেশীয় বাহ ও নাথং নামক রোপ্যালঙ্কার ব্যতীত তাহারা হিন্দুর পচ্ছন্দ মত জড়োয়া অলঙ্কার প্রভৃতি ধারণ করিতে ভাল বাসে। এক্ষণে তাহারা বাঙ্গালীর নাম গ্রহণ করিতে শিথিয়াছে, মধ্যে মধ্যে হুএকটী আরাকানী শন্দের প্রয়োগ দেশা যায়।

মগজ (পারসী) মস্তিষ, মজ্জা।
মগজী (পারসী) কিনারা, ধার।
মগধ (পুং) মগি-অচ্, প্ষোদরাদিছাৎ সাধুং, মগং দীর্ঘং
দধাতি ধা-ক, বা কণ্ডাদি মগধ-অচ্। প্রাচীন জনপদভেদ।

মহাভারতে গিথিত আছে, এই দেশের লোক দকল অতি-শর ইন্ধিতজ্ঞ।

"ইন্সিতজ্ঞান্চ মগ্নাঃ প্রেক্ষিতজ্ঞান্চ কোনালাঃ। অর্দ্ধোক্তাঃ কুরুপাঞ্চালাঃ নাল্যাঃ ক্ংস্নানুশাসনাঃ॥" (ভারত ৮/৪৫/৪৮)

বর্তুমান বেহার প্রদেশ পূর্বকালে মগধনামে খ্যাত ছিল।
খথেদে এই স্থান কীকট নামে উক্ত হইন্নাছে। অথব্যবেদে
মগধ নাম দৃষ্ট হয়। ভগবান্ মন্থর সময়ে এই স্থানে তীর্থ
যাত্রা ব্যতীত আগমন নিষিদ্ধ ছিল।\*

ইহার দর্ব্ব প্রাচীন নগরীর সাম গিরিপ্রজ, কুশাত্মজ বস্থ এই নগরটী স্থাপন করেন। এই স্থান গঙ্গা ও শোণনদের সঙ্গম-স্থলে অবস্থিত। [ গিরিপ্রজ দেখ] গিরিপ্রজে রাজা জরাসন্ধ রাজধানী স্থাপন করিয়াছিলেন।

জরাসকের পর তদ্বংশীয় বার্যন্ত্রথাণ বছকাল এখানে রাজ্য করেন, তৎপরে শুনকবংশ ১২৮ বর্ষ অধিকারে রাখিয়া ছিলেন। ইহার পর এখানে ৩৬০ বর্ষ শৈশুনাগবংশ রাজ্য করেন। এই বংশীয় বিশ্বিদার-রাজের রাজ্যকালে বৃদ্ধনেব আবিভূতি হন। তাঁহার বিশুদ্ধ ধর্মোপদেশ শ্রবণে মগধপতি বিশ্বিদার মুগ্ধ হন, তৎপুত্র বৌদ্ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। বিশ্বিদারের সময় গিরিব্রজের পার্যবিতী রাজগৃহে মগধের রাজধানী ছিল। [রাজগৃহ দেশ।] নন্দবংশের সময় পাটলিপুত্র নগরে রাজধানী স্থানাস্তরিত হয়। [পাটলিপুত্র দেশ।]

পুরাণমতে, নন্দবংশ ১০০ বর্ষ, তৎপরে মৌর্য্যবংশ ১৩৭ বর্ষ, তৎপরে শুঙ্গবংশ ১১৯ বর্ষ, তৎপরে কথবংশ ৪৫ বর্ষ রাজত্ব করিয়াছিলেন।

যে সময়ে মাকিদনবীর আলেকসান্দার পঞ্চনদ আক্রমণ করেন, সে সময় এই মগধ "প্রাচ্য" (Prasii) রাজ্য বলিয়া খ্যাত ছিল এবং ইহার সমৃদ্ধি শুনিয়া তাঁহার মগধজয়ে ইছা হইয়াছিল, কিন্তু তাঁহার সেনানীবর্গের অভিমত না হওয়ায় তিনি সঙ্কয় পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [আলেকসন্দার ও প্রিয়দর্শী দেখা]

ইত্যুক্ত্বা গরাদীনামেব পুণাজং, অস্তেষামপুণাজং, প্রত্যুত পাপজনকজং, 'অঙ্গবন্ধকলিকান্ধান গলা সংস্কারমইডি' মিতা দেবলোকেঃ, তীর্থধাত্রা-ব্যাতিরেকেনৈতান গলা তত্ত্বৈব চিরমুষিলা গঙ্গাগমনং প্রায়শিজং, ভদশক্তেই পুনরুপনয়নং অতিচিরবানে তু—পুনরুপনয়নং কৃত্বা চাক্রায়ণং কর্ত্তবায়।"

(প্রায়শ্চিন্তবিবেক)

<sup>\* &</sup>quot;মগধঃ অঙ্গদেশস্থঃ কীকটদেশঃ---

<sup>&</sup>quot;कीकरिष् गया श्रा निष्ठी श्रा श्रा श्रा ।

গুপ্তসমাটগণও মগধে রাজ্ব করিতেন, পুষ্পপুরে তাঁহাদের রাজধানী ছিল। খৃষ্টীয় ৪র্থ হইতে ৬ ঠ শতাক পর্যান্ত তাঁহারা শাসনদও পরিচালন করিয়াছিলেন। তুণপতি তোরমাণ ও পরে মালবপতি যশোধর্মার অভ্যাদয়ে গুপ্তপ্রভাব थर्क इरेग्ना इन । कानाकृत्ल दर्शवर्क्तन मुआहे इरेल, माधव-গুপ্ত তাঁহার মিত্ররূপে মগধে রাজত্ব করিতে থাকেন। হর্ষ-দেবের মৃত্যুর পর মাধবগুপ্তের পুত্র আদিত্য সেন মহারাজা-ধিরাজ উপাধি গ্রহণ করেন। কিন্তু তাঁহার পর মগধরাজ্য তুই অংশে বিভক্ত হয়, পশ্চিমাংশে মৌথরি ও পূর্বাংশে গুপুরাজগণ সামান্ত নুপতিরূপেই রাজত্ব করিতে থাকেন। খৃষ্ঠীয় ৮ম শতাবেদ গোড়ে আদিশূরের অভ্যাদয়ে মগধ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়া ছিল বটে, কিন্তু তিনি বছকাল নিজে শাসনে রাখিতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। তাঁহারই ममरत्र পानवः भीत्र व्यथम ताङा शांभान व्यञाभू एक मारास्य मग्र अधिकात करत्रन। এই नम्र हरेट मग्र 'विदात' नारम খ্যাত হয়। খুষ্টীয় ১২শ শতাব্দ পর্যান্ত পালবংশীয় রাজগণ বিহারে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পালবংশীয় শেষ নূপতি গোবিন্দ পালের পর গোড়াধিপ বল্লালনেন কিছু দিন মগধ স্বীয় অধিকারে রাথিয়াছিলেন, তৎপুত্র লক্ষ্ণদেনের সময় মগ্রধ্বা বিহার মুসলমানদিগের করকবলিত হয়। মুসলমানদিগের অভাদয়ের পূর্বে মগধের স্থানে স্থানে মানবংশীয় রাজগণ রাজত্ব করিতেন এবং শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের সভায় প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিলেন, তাহা তাংকালিক শিলালিপি হইতে জানা যায়। [বিহার দেখ।]

মগধে হিন্দৃগণের একটা প্রধান তীর্থ গয়া অবস্থিত।
বৃদ্ধাবির্ভাবের পূর্ব পর্যান্ত এখানে হিন্দুধর্ম প্রবল ছিল।

বৃদ্ধ ও তাঁহার শিষ্যগণের চেষ্টায় ক্রমে মগধে বৌদ্ধর্ম প্রবর্তিত হয়। যদিও নলরাজগণ ও তৎপরবর্তী চন্দ্রপ্তথ হিন্দু ও জৈনধর্মের পক্ষপাতী ছিলেন, কিন্তু মৌর্যবংশীয় সমাট্ অশোকের সময় এখানে বৌদ্ধর্ম্ম রাজকীয় ধর্ময়পে প্রচারিত ইইয়াছিল। আবার অশোকের পৌত্র দশরথের সময় এখানে জৈন আজীবকগণের সম্মান দৃষ্ট হয়। গুপ্ত-সমাট্গণের সময় এখানে বৈদিক ধর্ম পুনঃ প্রচারিত হইতে থাকে এবং সমাট্ সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া তাহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। গুপ্তরাজগণের সময়ে এখানে সৌর্ধর্মপ্ত প্রবর্ত্তিত ইইয়াছিল। পালরাজগণের সময় তাদ্রিক বৌদ্ধর্ম্ম এখানে প্রাধান্ত লাভ করিয়াছিল। তাঁহাদের সময়েই মগধের অন্তর্গত নালনা বিহারে বৌদ্ধযাত্রগণের স্থাপিত ইইয়াছিল। মুসলমানেরা আদিয়াপ্ত

এখানে সেই বৌদ্ধপ্রভাব দর্শন করেন এবং তাঁহাদেরই প্রভাবে এখান হইতে বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধকীতি বিলুপ্ত হয়।

মগধে গয়া, পুনঃপুনা নদী, চাবনের আশ্রম ও রাজগৃহ বন এই কয়টীই প্রধান পুণ্যস্থান বলিয়া হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন-দিগের নিকট পরিচিত হইয়া আসিতেছে।

"কীকটেষু গন্ধা পুণ্যা নদী পুণ্যা পুনঃপুন। চ্যবনস্থাশ্রমং পুণ্যং পুণ্যং রাজগৃহং বনম্॥"

( वायुश्रवां नीय श्रवां भाग )

মগধ মুসলমানাধিকারে আসিলে ইহার সর্বপ্রাচীন স্থান রাজগৃহেও মুসলমানেরা আস্তানা করেন, এবং এ অঞ্চল মুসলমান-তার্থ বলিয়া গণ্য হয়। এখনও অনেক ধার্ম্মিক মুসলমান রাজগৃহে মক্ত্ম দর্শনে গমন করিয়া থাকেন।

[ রাজগৃহ শব্দে বিস্তৃত বিবরণ দ্রন্থব্য। ]

ভবিষ্য-ব্রহ্মখণ্ডনামক পৌরাণিক গ্রন্থে লিখিত আছে,—
'মগধের উত্তর সীমা গণ্ডকী নদী যথায় পতিতপাবন হরিহর
বিরাজমান, দক্ষিণে বিহারের পার্শ্বস্থিত শিবনদী, পশ্চিমে
ভোজদেশের নিকটবর্তী চারল গ্রাম এবং পূর্বসীমার গঙ্গার
দক্ষিণাংশে অবস্থিত স্থ্যপুর। কলিকালে এখানকার
লোকেরা আচারহীন হইবে। শাকদ্বীপী ব্রাহ্মণগণ কৃষ্ণপুত্র
শাম্বের কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া এই মগধে আসিয়া বাস
করেন। ইহারা আয়ুর্ব্বেদপরায়ণ ও সর্ব্ব সাধারণের নিকট
সম্মানিত। জীবিকানির্বাহের জন্ত এখন ইহারা নানাদেশে
গিয়া পড়িয়াছেন। ইহারা অগ্রহায়ণ মাদে শুক্লাইমীতে স্থ্যা
ব্রত করিয়া থাকেন, এ ছাড়া মগধে বহুসংখ্যক কুড়মি
জাতির বাস। ইহারা ক্ষার প্রস্তুত করিয়া থাকে। এখানে
চণকাদি সমীধান্ত যথেষ্ট জনিয়া থাকে।

কলিকালে কিছুকাল যবনপ্রভাব হইবে। তৎপরে সমুদ্রগামী অগ্নিবর্ণ জাতি আসিয়া মগধ অধিকার করিবে। তাহাদের যত্নে গঙ্গাতীরে অনেক অট্টালিকা নির্মিত হইবে।

'মগধে প্রায় তিন হাজার গ্রাম, তন্মধ্যে সাতাশটী মুখ্য। ইহার মধ্যে পূর্বভাগে পাঁচটা, পশ্চিমে সাতটা, দক্ষিণে আটটা ও উত্তরে সাতটা অবস্থিত। তন্মধ্যে গঙ্গার দক্ষিণ-তীরে নীলকণ্ঠ বিরাজিত বৈকুণ্ঠ, ফুৎকার, গগুকী পার্ষে সরস, গঙ্গার নিকট জাফর, কাসার, বিজয়পুর, সেরপুর, নবীনাবাদ, তরলা, বিফুলা, সাহাজ, ফুল্লারি, লোহবন্ধন, চিরায়, গুণয়া শৃঙ্গিয়া, নরহন, রামপুর, হাজিপুর, ভগু, গন্ধার ও লালগঞ্জ। মগধের রাজধানীর নাম পাটলিপুত্র।'

বাস্তবিক এখনও পাটলিপুত্র বা পাটনা বেহারের সর্ব্ব-প্রধান সহর বলিয়া পরিগণিত। [ পাটলিপুত্র ও পাটনা দেথ] ২ মগধ-দেশবাসী লোক। (ক্লী) ও পিপ্পলীমূল। (বৈঅকনিও)
মগধুজা (স্ত্ৰী) পিপ্পলী, পিপুলগাছ। (বৈঅকনিও)
মগধুলা (স্ত্ৰী) মগধুজনামা দেশ উৎপত্তিস্থানজেনাস্তাস্থা ইতি
'অর্শ-আদিভ্যোহচ্', স্ত্রিয়াং টাপু। পিপ্পলী। (রত্নমালা)
মগধ্যায় (ত্রি) মগধু ভবঃ গহাদিছাৎ ছ। মগধুদেশোদ্ভব।
মগধেশ্বর (পুং) মগধুস্ত তদাখ্যদেশস্ত ঈশ্বঃ। ১ জরাসদ্ধরাজ। (হেম) ২ মগধুদেশের অধিপতি মাত্র।

"প্রাক্ সল্লিকর্ষং মগধেশ্বরস্থ নীঝা কুমারীমবদৎ স্থনন্দা।" (রঘু ৬।২০)

মগ্রেষ্যান্তবা (ন্ত্রা) মগধে উদ্ভবো যস্তাঃ। > পিপ্পলী। (রাজনি৽)
( ত্রি ) ২ মগধদেশজাত।

মগধ্য, পরিবেউন। এই ধাতু কও্বাদি, পরকৈ সক • সেট্। লট্মগধ্যতি। লুঙ্অমগধীৎ।

মগন্দ (পুং) মগং পাপং দদাতি দা-ড, প্যোদরাদিখাৎ মুম্চ। কুশাদী। (নিজ্জ ভাব্ব)

মগাদি, দান্দিণাত্যের মহিন্তর রাজ্যের বঙ্গলুর জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৩২০ বর্গ মাইল। এই স্থানের দন্দিণপূর্বভাগে অর্কবতী নদী প্রবাহিত। স্থানীয় সাবনহর্গ ও ভৈরবহর্গ নামক গিরিশিখরহুর বহু প্রাচীনকাল
হইতেই হুর্গ দ্বারা স্কর্মিত ছিল। চোলরাজ্বংশ, বিজয়নগররাজ্বণ এবং গৌড় সন্দারেরা সময়ে সময়ে এই সম্পত্তির
আধিপত্য গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২ উক্ত তালুকের সদর এবং একটা গগুগ্রামর্মণে পরিপত। অক্ষা ১২° এবং ৺ই: এবং জাঘি । ৭৭° ১৬′ ১ ৺ পূ:।
১১৩৯ খুটাকে জনৈক চোলরাজ এই নগর প্রতিটা করেন।
খুষ্টার ১৬শ শতাকে বঙ্গলুরের গৌড় সদ্দার ইন্মড়িকেম্পে
গৌড় এই নগর অধিকারপূর্বক এথানে স্বীয় বাসোপযোগী
একটা প্রাসাদ নির্মাণ করেন। ১৭২৮ খুটাকে মহিস্থরের
হিন্দ্নরপতি গৌড়-সদ্দারকে পরাজিত ও বন্দী করিয়া শ্রীরঙ্গপত্তনে লইয়া যান এবং তথায় স্বায় শাসনসীমা বিস্তার করেন।
নগরের উত্তর্গদিক্স্থ গুওশৈলের ঢালু দেশে একটা তুর্গ
আছে। কিম্পে গৌড়ের প্রতিষ্ঠিত সোমেশ্বর মন্দির অতাপি
ভগাবস্থায় বিত্তমান রহিয়াছে।

মগ্রণ (পুং) ছলঃশাস্ত্রোক্ত দর্বগুরুক বর্ণত্রিয়, 'মস্ত্রিগুরুঃ' ছলের লক্ষণে 'ম' এই অক্ষর থাকিলে তিনটী বর্ণ গুরু জানিতে হইবে।

মগর, নেপালের থোদ্ সম্প্রদায় বা জাতিভেদ। ইহার। আপনাদিগকে হিন্দু বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকে বটে, কিন্তু এখনও অনেকে তিক্ততীয় ভাষা ব্যবহার করে ও তিক্ততীয় আদব কায়দায় এবং লামাদিগের উপদেশেও যথেষ্ট বিশাস রাবে। ইহাদের আকৃতি প্রকৃতিতে তাতার-ভাব বিজড়িত। তবে নেপালে অপর সকল জাতির সহিত ইহারা স্থানীয় তাষায় কথাবার্তা বলিয়া থাকে। তিববতীয় ভাষা ব্যবহার করিলেও সকলেই তারতীয় অক্ষরেই লেখাপড়া করে, ত্রাহ্মণের পৌরোহিতা স্বীকার করে ও গোমাংস কেইই স্পর্শ করে না। ইহারা প্রথমে সিকিমে বাস করিত, তথা হইতে লেপচা জাতি কর্তৃক মেচি ও কুশীনদীর পশ্চিমাংশে এবং তথা হইতে আবার লিমুজাতি কর্তৃক পশ্চিমদিকে অরুণ ও তুদ্কুশীর পরপারে বিতাড়িত হইয়াছে। এখন কালীনদীর উভয়কুলে মগর জাতির বাস। অনেকেই নেপালরাজের সৈত্যকুক্ত ও সকলেই রাজভক্ত। ইহাদের মধ্যে ১২টী থাক্ আছে, নিজ থাক মধ্যে বৈবাহিক আদানপ্রদান প্রচলিত নাই।

মগরত লাও (মকরতার্ধ) করাচা জেলান্থ উষ্ণপ্রশ্রবণযুক্ত একটা বৃহৎ দরোবর। মুদলমানদিগের কাছে 'মগরপার' বা 'পার মজ্ব' নামে খ্যাত। করাচার প্রায় সাড়ে ভিন ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। ইহা দৈর্ঘ্যে ১৫০ গজ ও প্রস্থে প্রায় ৮০ গজ হইবে, কিন্তু ইহারই মধ্যে বিশতাধিক বৃহৎকায় কুন্তীরের বাস। স্থানীয় লোকের বিশ্বাস, মহিষ ভিন্ন অপর সকল জীবই ঐ সকল কুন্তীরের খাছা। সরোবরের তীরে একটা জীবহত্যা করিলে, ভূমিতে তাহার রক্তপাত হইবামাত্র দলে কুন্তীরেরা আদিয়া তাহা লইবার চেষ্টা করে এবং পরম্পরে ভীষণ যুদ্ধ করিতে থাকে। মাংসাহার শেষ হইলে সকলেই জলমধ্যে অন্তর্হিত হয়।

সরোবরের তীরে পীরমজ্যের মন্জিন্ আছে। দিল্পপ্রদেশবাদী হিন্দ্-মুসলমান মাত্রেই এই পীরকে ভক্তি করেন
এবং অনেকে পীরদর্শনে আসিয়া থাকেন। অনেকেরই বিখাস,
এখানে শবের গোর দিলে মহাপুণ্য হয়, তাই প্রতিবর্ধে
শত শত লোক এথানে গোর দিতে আসে। গোরস্থানে
বছবিধ সমাধি দৃষ্ট হয়।

মগরা, বাঙ্গালার হুগলী জেলার অন্তঃপাতী একটা নগর।

ত্রিবেণী তীর্থের পশ্চিমে অবস্থিত। অক্ষা• ২২°৫৯৫ উঃ

এবং দ্রাঘি• ৮৮°২৫ পুঃ। এখানে ইউ-ইণ্ডিয়া-রেলপথের
ঠেসন আছে। স্থানীয় উৎপন্ন দ্রব্যের বাণিজ্যের জন্ত এই
স্থান বিশেষ প্রসিদ্ধ। রেল-স্টেসন অতিক্রম করিলে রাজা
চক্রকেতৃর জাঙ্গাল নামক বিস্তৃত মুন্তিকার আলি দৃষ্টিগোচর
হয়। উহা এক্ষণে জঙ্গলে পূর্ণ হইয়া গিয়াছে। স্থানায়
প্রবাদ, রাজা চক্রকেতৃ সীয় কন্তার বিবাহ কালে গঞ্গাতীর
পর্যান্ত এই বিস্তার্গ পথ প্রস্তুত করিয়া দেন। এখানকার

বালুকা গৃহনির্মাণের বিশেষ উপযোগী, উহা 'মগরার বালি' নামে খ্যাত।

মগরাহাট, বাঙ্গালার ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। কলিকাতা হইতে ডায়মগু হারবার যাইবার ই, বি, এদ, আর রেলপথের উপর অবস্থিত। এখানে উক্ত রেল কোম্পানীর একটা প্রেদন আছে। এই স্থান পার্যবর্ত্তী গ্রামসমূহের বাণিজ্যকেন্দ্ররপে গণ্য।

মগল (পুং) গোত্র-প্রবর্ত্তক ঋষিভেদ। (প্রবরাধ্যায়)

মগানন্দ, পঞ্জাব প্রদেশের দিরমূর রাজ্যন্থ শিবালিক পর্কতের একটী গিরিসঙ্কট। অক্ষা• ৩•°৩২´ উঃ এবং দ্রাঘি• ৭৭°১৯´ পূঃ। এই গিরিপথ অতিক্রম করিয়া মার্কণ্ড উপত্যকার উপনীত হওয়া যায়। ১৮১৫ খুষ্টান্দের গোর্থা বুদ্দের সময় এই গিরিসঙ্কটের পার্শ্ববর্ত্তী নাহ্ন নামক স্থানে ইংরাজ-সেনাদল ছাউনী করিয়াছিল।

মগী, আয্য, শক, বাহ্লিক, পারস্ত, চারিশ প্রভৃতি জাতির আদি পুরোহিতগণ 'মগ' বা 'মগী' নামে প্রসিদ্ধ। ইহারা স্থ্য, চন্দ্র, পৃথ্য, আয়, জল ও বায়ুর পূজা করিতেন। হিরো-দোতাদ্ ইহাদিগকে পর্বতোপরি জুপিটার বা ইল্লের উপাদনা করিতেও দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়াছেন যে, অস্কর (Assyrians) দিগের নিকট হইতে তাঁহারা বাণাপাণি (Venus) ও বরুণের (Urania) উপাদনা করিতে শিথিয়াছেন।

ষ্ট্রাবো বর্ণনা করিয়াছেন যে,পারদিক পুরোহিতগণ পূজার্থ কোন দেবপ্রতিমা বা বেদী নির্মাণ করিতেন না, তাঁহারা জুপিটাররূপে দোঁ ও 'মিপ্র' নামে স্থেয়র উপাসনা করিতেন। কেহ কেহ কার্তিকের পূজাও করিত। মিপ্র ( বৈদিক মিত্র ) দেবই এই সম্প্রদারের কুলদেবতা। জরপুস্ত্র বা জোরো-অপ্তার এই মিত্রপূজার অধিকাংশ রীতিনীতি পরিবর্ত্তন করিয়া অগ্নি পূজা প্রচার করেন, তাহাতে আদি মিত্রপূজকদিগের সহিত তাঁহার বিরোধ উপস্থিত হয়। কিন্তু জরপুস্ত্রের জয় হইয়াছিল, অয় লোকই আদি মিত্রপূজার পক্ষপাতী ছিলেন, তাঁহারাও শেষে জন্মভূমি পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হন। [ ভোজক ব্রাহ্মণ দেখ।]

যথন বাবিলনের সিংহাসনে মিদীয়বংশ অধিষ্ঠিত, সে
সময়ে প্রায় ২২৩৪ খুপ্ত পূর্বান্দে কাল্দীয়ায় অগ্নিপূজক মগীদিগের মত প্রবর্তিত হইয়াছিল, তাহা জরথুয় মতেরই সংস্কার
বলিয়া অনেকে মনে করেন। এই মতে পঞ্চভূতের উপাসনাই
প্রধান এবং অগ্নিদেবই উপাসনার মূল।

এ দেশে যেমন বাজনক্রিয়ায় ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কোন জাতির অধিকার নাই, অগ্নিপুজক মগীদিগের অধিকারও সেইরূপ ছিল। কোন ভক্ত বা উপাদকই এই মগপুরোহিতের সাহায্য ভিন্ন কোন দৈবকর্ম করিছে পারিত না। বিল, হোম, মন্ত্রপাঠ প্রভৃতি সমস্ত অনুষ্ঠানই একমাত্র পুরোহিতই সম্পন্ন করিতেন, রাজা হইতে প্রজাসাধারণে সকলেই দ্রব্যাদি সরবরাহ করিত ও দর্শকরূপে তাঁহাদের ক্রিয়াকাণ্ড দেখিতে পাইত মাত্র। পারগুপতি দরায়ুস্ এই অগ্নিপৃজকগণের যথেষ্ট নিগ্রহ করিয়াছিলেন। অর্তক্ষত্রের (Artaxerxes Longomanus) সময়ে তাঁহারা অধিপতিগণকে তাঁহাদের মতে দীন্ধিত করিয়াছিলেন। প্রসিদ্ধ প্রতিহাসিক রলিন্সন্ অধ্যাপক ওয়েষ্টারগার্ড মনীধর্মের উৎপত্তি জরথুন্ত মত হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলিয়া স্বীকার করেন।

িপারশ্র ও ভোজক বান্ধণ দেখ।

মগু (পুং) শাক্ষীপবাসী ব্রাহ্মণ। [মগ দেখ।]
মগুন্দী (স্ত্রী) মগুন্দী নামক পিশাচী বিশেষ। (অথর্ব ২।১৪।২)
মগোরি, বোষাই প্রেসিডেন্সীর মহিকান্থা বিভাগের অন্তর্গত
একটী ক্ষুদ্র সামন্তরাজ্য। এখানকার সামন্তরাজ ঠাকুর
হিম্মৎসিংহ রাঠোরবংশীয় রাজপুত। ইহারা ইদরের রাজাকে
বার্ষিক ৯০১ টাকা কর দিয়া থাকেন।

মগ্ন ( ত্রি ) মদ্জ-ক্ত ( ওদিত\*চ। পা ৮।২।৪৫ ) ইতি নিষ্ঠা তকারস্থ নত্বং ( স্বোঃসংযোগাছোরস্তে চ। পা ৮।২।২৯ ) ইতি দলোপঃ, চোঃ কুত্বঞ্চ। স্বাত, জলান্তঃপ্রবিষ্ঠ, জলে ডোবা। "কেন স্বষ্ঠং কথং জাতং মগ্নাবাবাং জলে স্থিতৌ।"

(দেবীভাগত ১াডা২৫)

ম্ঘ, ১ কৈতব। ২ দূতিক্ৰীড়াদি। এই অর্থে অক । ৩ গতি। ৪ নিকা। ৫ আরম্ভ। সক ০ ভাদি • আত্মনত সেট্ ইদিং। লট্মজ্যতে। লোট্মজ্যতাং। লুঙ্ অমজ্যিষ্ঠ।

মৃঘ্, ভূষণ। ভ্ৰাদি • পরশৈ • সক • সেট্। ইদিং। লট্ মজ্মতি। লোট্ মজ্মতু। লিট্ মমজ্ম। লুঙ্ অমজ্মীং।

মঘ (পুং) মঘি-অচ, পৃষোদরাদিতাৎ সাধুঃ। ১ দ্বীপবিশেষ।
(মেদিনী) ২ দেশবিশেষ, মঘনামক স্লেচ্ছদিগের স্থান। (ক্লী)
০ পুষ্পবিশেষ। ৪ ধন। 'হৈজো মঘানি দয়তে" (ঋক্
৭।২১।৭) মঘানি মংহনীয়ানি ধনানি' (সায়ণ) ৫ মগ্রাহ্মণ।

[শাকদ্বীপ ও ভোজক ব্ৰাহ্মণ দেখা]

মঘর, উ: প: প্রদেশের গোরধপুর জেলার অন্তর্গত একটী গঙ্গান। আমী নদীতীরে অবস্থিত। অক্ষান ২৬ ৪২ উ: এবং দ্রাবি ৮৩° ১১ পু:। এই স্থানে অনেক প্রাচীনত্বের নিদর্শন পাওয়া যায়। কিংবদন্তী আছে, কপিলবাস্ত মহান্দরীর ধ্বংস হইলে পর, বৌদ্ধযিতিগণ এই নগরে আসিয়া অবস্থান করে।

थागी नहीं त मिक्ष नक्रल नगरतव श्र्वां थि शिक्ष हिन्

ও মুদলমান-পূজিত ধর্ম প্রবর্ত্তক কবীরের\* সমাধিস্তম্ভ বিঅ-মান আছে। ১৪৫০ খুষ্টান্দে বিজ্লি খান্ এই রোজা নির্মাণ করাইয়া দেন। পরে পুনরায় ১৫৬৭ খুষ্টান্দে নবাব ফিলাইখান্ কর্ত্তক উহা সংস্কৃত হয়। ইহার কিছু দক্ষিণে কবীরের উদ্দেশে স্থাপিত একটী হিন্দুতীর্থ ও মস্জিদ্ আছে। হিন্দুগণ ঐ কবীরতীর্থে গমন করিয়া থাকেন।

নগরের মধ্যভাগে ১৭শ শতাব্দের মুদলমান-শাদনকর্ত্ত। কাজী থলীল্-উর্-রহমানের সমাধি-মন্দির বিভামান আছে। ইহার ঠিক পশ্চিম দিকে একটা হুর্গের ধ্বংদাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। উহা মঘর-রাজবংশের কীর্ত্তি বলিয়া কথিত। এতদ্ভিয় এই হুর্গের চহুষ্পার্শ্বে এবং তথা হইতে কবীর রৌজার সমীপ দেশ পর্যান্ত বিস্তৃত স্থানে অনেকগুলি ইষ্টকন্ত্রপ বিস্তৃত আছে।

মঘরের এক ক্রোশ দক্ষিণপশ্চিমে শীর্ষার তাল নামক দীর্ঘিকার পূর্ব কুলে মহাস্থান ডিহি নামক বিস্তৃত ধ্বংসাবশেষ পডিয়া আছে। ঐ ধ্বংসরাশির উপর শীর্ষারাও গ্রাম অব-স্থিত। এই গ্রামের ৪ শত ফিটু পূর্বে, একটী ইপ্টকনির্মিত ন্ত, প দেখা যায়। লোকমুখে শুনা যায়, বুদ্ধদেব ঐ স্থানে মন্তক মুণ্ডন করিয়াছিলেন। দেই মহাস্থৃতিরক্ষার জন্ম পরে তথায় একটা স্তৃপ নির্দিত হইয়াছে। উক্ত স্তৃপের ৩ শত ফিট্ উত্তরপূর্বে ৫০ ফিট্ পরিধিযুক্ত আর একটা वृहर छु १ विश्वमान आছে। दिशान वृक्तान हलात्व निकर विनात्र श्रह्म करत्रन, उथात्र मञारे जानक कर्ड्क दर ন্ত্রপ নির্মিত হইয়াছিল, ইহাই সেই মহান্ত্রপরূপে নির্দিষ্ট হইয়াছে। এই ধ্বংস স্তৃপের ৩৭০ ফিট উত্তরে আরও একটা ইষ্টকস্তুপ দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে শাক্যবুদ্ধ রাজ-পরিচ্ছদ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সেই ঘটনা চিরশ্বরণীয় করিবার জন্ম তথায় যে স্কুপ নিশ্মিত হয়, তাহাই বর্তমান স্কুপে প্রদর্শিত ছইয়া থাকে। এই স্তুপের ৫৫০ ফিট্ দক্ষিণপূর্বে গৈঠান ডিহি নামক বিস্তীর্ণ স্তুপ বিরাজিত আছে। আলোচনা দারা উহা কএকটাকে বৌদ্ধবিহার বলিয়া স্থিরীক্তত হুইয়াছে। মুগুর-নগরের ৩ ক্রোশ উত্তরে কোপ নামক গ্রামে কোপেশ্বর শিবমন্দির ও কএকটা ধ্বংসাবশেষ বিজমান আছে। মঘবৎ (পুং) মঘবং (মঘবা বছলং। পা ৬।৪।১২৮) ইতি পক্ষে

<mark>ছিবৎ</mark> ( পুং ) মঘৰৎ ( মঘৰা বহুলং। পা ৬।৪।১২৮ ) ইতি পলে তৃ আদেশঃ, ঋ ইৎ। ইন্দ্ৰ।

"একো বৈ রক্ষিতা চৈব ত্রিদিবং মথবানিব।"(ভারত ৩।৪৫।১০) ২ দমুর পুত্রভেদ। "মরীচিম ঘবাংকৈচব ইরাগর্ভশিরাস্তথা।" (মৎশ্রপু • ৬১৮) ব্রিয়াং গ্রীপু । মঘবতী ইন্দ্রাণী।

মঘবন্ (পুং) মহতে পূজাতে ইতি মহ-পূজারাং "ধরুক্ষন্ পূষন্ প্লীহনিতি। উণ্ ২০১৫৮) নিগাতনাৎ হস্ত ঘ, অবুগাগ-মশ্চ। ইন্দ্র।

"হুদোহ গাং স যজ্ঞায় শস্থায় মঘবা দিবম্। সম্প্রিনিময়েনোভৌ দধতুর্ভুবনদ্বয়ম্॥" ( রঘু ১)২৬ ) ২ জিনদিগের দ্বাদশ চক্রবর্তীর অন্তর্গত চক্রবন্তিবিশেষ। ( হেম ) ৩ সপ্তম দ্বাপরের ব্যাস।

''মঘবা সপ্তমে প্রাপ্তে বশিষ্ঠস্বষ্টমে স্মৃতঃ।''(দেবীভাগত সাতাহ৮) মঘবন্ শব্দের স্ত্রীলিঙ্গে 'মঘোনী' এইরূপ পদ হয়।

মহা। (স্ত্রী) মহ-হা, হস্ত হত্তং। ১ ঔষধবিশেষ। (ধরণি)
২ অখিন্তাদি সপ্তবিংশ নক্ষত্রের অন্তর্গত দশম নক্ষত্র। এই
নক্ষত্রের অধিপতি পিতৃগণ। এই নক্ষত্র অধেশমুখগণ।

''মূলাশ্লেষা ক্বত্তিকা চ বিশাখা ভরণী তথা।

মঘা পূর্ব্বাত্রয়বিশ্ব অধামুখগণঃ শ্বতঃ ॥" (জাতকাভরণ)
মঘানক্ষত্রে জন্ম হইলে দেবারিগণ হয়। শতপদ চক্রামুসারে নামকরণ করিতে হইলে প্রথমাদি পাদে ম, মি, মু,
মে, এই চারিটী অক্ষর আদিতে হইবে। অর্থাৎ প্রথমপাদে
ম, দ্বিতীয় পাদে মি, তৃতীয়পাদে মু এবং চতুর্থ পাদে মে এই
রূপ আভক্ষর হইবে।

মথানক্ষত্রে জন্ম হইলে সিংহরাশি হয়। এই নক্ষত্রের প্রথম তিন দণ্ড গণ্ড, এই গণ্ডে যদি কেহ জন্ম গ্রহণ করে, তাহা হইলে তাহাকে পরিত্যাগ করা বিধেয়।

"সর্বেষাং গণ্ডজাতানাং পরিত্যাগো বিধীয়তে।" (কোষ্টীপ্রত)
মঘানক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতবালক বিবাদশীল,
সিংহবিক্রম, স্থলর লোচনসম্পন্ন, প্রতাপশীল, অন্নসম্ভতিযুক্ত,
বনিতাবিরোধী, অন্নধন ও বিভাসম্পন্ন এবং রাজ্যেবক
হুইয়া থাকে।

মঘানক্ষত্র ইন্দুরজাতীয়। ইহার আকৃতি লাস্বল সদৃশ, এবং পঞ্চারকাযুক্ত।

"লান্ধলাকৃতিনি পঞ্চারকে চাকুকেশি পিতৃতে শিরোগতে। নীলনীরদ্বিনিন্দিলোচনে বৃশ্চিকাদ্বিগলিতং কলাশতম্॥" (কালিদাসকৃত রাত্রিলয়নিরূপণ)

অষ্টোতরী মতে— মঘা, পূর্কফল্পনী ও উত্তরফল্পনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে ফঙ্গলের দশা জানিতে হইবে। এই দশার পরিমাণ ৮ বংগর, প্রতি নক্ষত্রে ২ বংসর ৮ মাস। প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতি দণ্ডে ১৬ দিন ও প্রতিপদে ১৬ পল হয়।

<sup>\*</sup> হিন্দুদিগের নিকট কবীরদাস ও মুসলমানদিগের নিকট কবীরশাহ নামে থ্যাত।

বিংশোত্তরী-মতে মঘানক্ষত্তে জন্ম হইলে কেতুর দশায় জন্ম হয়। এই দশার ভোগকালাৰ বংসর।

মঘানক্ষত্রে যাত্রা করিতে নাই, এই নক্ষত্রে যাত্রা করিলে
মৃত্যু হইয়া থাকে। যদি এই নক্ষত্রে ব্যাধি হয়, তাহা হইলে
রোগীর মৃত্যু অবশুস্থাবী।

"ম্বাভরণীহন্তেষু মূলে বা জ্বিতোহিশি বৈ। মৃত্যুমাপদ্যতে সোহিপ নাত্ৰ কাৰ্য্যা বিচারণা॥"

এই শক বছবচনান্তও দেখিতে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশ্রীং মঘাস্থিদেনাঃ করে রবিঃ।

যদা তদা গজচ্ছায়া শ্রাদ্ধে পুলারবাপ্যতে॥" (তিথিতত্ব)
মঘাত্রেরোদশী (ত্রী) মঘা দশম-নক্ষত্রং মঘাযুক্তা ত্রোদশী

মধ্যপদলোপিকর্মধাও। স্বানক্ষত্রযুক্ত ভাতনাসের কৃষ্ণা
ত্রেরাদশী। এই ত্রেরাদশীতে পিতৃগণের উদ্দেশে শ্রাদ্ধ অবশ্রকর্ত্র্য। এই শ্রাদ্ধ্য ও পায়স্বারা ক্রিতে হয়।

"প্রোষ্ঠপদ্যামতীতারাং মহাযুক্তাং ত্রেরোদশীং।
প্রাপ্য প্রান্ধং হি কর্ত্তব্যং মধুনা পারদেন চ।

যং কিঞ্চিমধুনা মিশ্রং প্রদদ্যাত ত্রেরোদশীন্।
তদপ্যক্ষরমেব ভার্বাস্থ চ মহাস্থ চ॥" (তিথিতত্ত্ব)

মধু পারদ হারা করিতে অসমর্থ হইলে মধুযুক্ত যে কোন
বিহিত দ্রব্য হারা শ্রাদ্ধ করিবে।

এই শ্রাদ্ধ সকলেরই অবশ্রকর্ত্তব্য এবং ইহাতে শুদ্রেরও অধিকার আছে।

'মবাবৃক্তা চ তত্রাপি শস্তা রাজংস্ক্রমোদশী।

তত্রাক্ষয়ং ভবেৎ প্রাদ্ধং মধুনা পায়দেন চ॥

অত যৎ প্রাদ্ধং তন্মধুযোগেন বা অক্ষয়ং ভবেৎ, অতএব
মন্ত্রচনে যথ কিঞ্জিন্মধুনা মিশ্রমিত্যনেন মধুমাত্রযুক্তত্বমুক্তং, অতোহত্র স্কুতরাং শুদুস্থাধিকারঃ।" (তিথিতত্ত্ব)

মধু ও পায়স বারা প্রান্ধ করিলে তাহা অক্ষ হয়।
পুত্রবান্ব্যক্তি এই ত্রেয়াদশীতে যে প্রান্ধ করিবেন, তাহাতে
তিনি পিগুলান করিবেন না, পিগুলা দিয়া প্রাক্তের নিয়ম
অনুসারে প্রান্ধ করিবেন।

"ভৌজন্ধীং তিথিমাসান্ত ধাবচ্চক্রার্কসন্ধনন্। তত্তাপি মহতী পূজা কর্ত্তরা পিতৃদৈবতে। ঋক্ষে পিওপ্রদানম্ভ জ্যেগপুত্রী বিবর্জ্জরেং ॥" পিতৃদৈবতে ঋক্ষে মধায়াং—

'পিগুনিবাপরহিতং যতু আদ্ধং বিধীয়তে। স্বধাবাচনলোপোহত্র বিকিরস্ত ন লুপ্যতে। সক্ষয়ং দক্ষিণা স্বস্তি সৌমনস্তং যথান্তিতি॥'' (তিথিতত্ব) মঘাভব (পুং) মঘারাং ভবঃ। ১ শুক্রগ্রহ। (হেম) (ত্রি) ২ মঘানক্ষত্রে জাতমাত্র।

মঘাভূ (পুং) মবায়াং মবাসমীপস্থ-পূর্বকন্ত্রভাং ভবতীতি ভূ-কিপ্ । ভক্রাচার্য্য। ( ত্রিকা•) । ১১ ১৯৮ ১৯৮

ম্বিয়া ডোম, বাঙ্গালাবাসী নিরুইশ্রেণীর জাতিবিশেষ।

্ । 🖟 । । । । । । । । । । । । ।

মবিয়ানা, পঞ্জাবপ্রদেশের ঝক জেলার অন্তর্গত একটী নগর ও বিচার-দদর। অক্ষা ৩১°১৬ ৪০ উঃ এবং ; দ্রাঘি॰ ৭২°২০ ৫৫ পুঃ। পার্শ্ববর্তী ঝক নগরে গমনাগমনের জন্ম একটী পাকা রাস্তা আছে। উভন্ন নগরই এক মিউনিসি-পালিটীর অধীন।

এই নগরের প্রায় ১॥ তিলাশ দূরে চক্রভাগা নদী প্রবা-হিত। গ্রীম ঋতুতে ঐ নদীর খরোরা শাখা জলে পূর্ণ হইয়া নগরপার্শ দিয়া প্রবাহিত হইতে থাকে, তখন নদী-তীরবর্তী ঘাট ও বৃক্ষ সকল তীরভূমির শোভা রুদ্ধি করে।

চক্রভাগা নদীর বালুকামর উপত্যকা দেশ পরিত্যাগ করিয়া একটা অধিত্যকাভূমির প্রান্তদেশে মদিয়ানা নগর স্থাপিত। এখানে বিচারসদর প্রতিষ্ঠিত হওয়া অবধি ঝঙ্গ নগরের পূর্ব্বসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। একণে কালাহার প্রভৃতি আফগান নগরের ধাবতীয় কাজ এই নগরের সমাহিত হইয়া থাকে। সাবান, অশ্বসজ্ঞা, এবং প্রসিদ্ধ য়ুরোপীয় কুলুপকার চাব্দের অনুকরণে নির্মিত কুলুপ ও পিত্তলের বাসনের জন্ম এই স্থান সমধিক বিখ্যাত।

মঘেরা, উঃ পঃ প্রদেশের মথুরা জেলার সম্ভর্গত একটা নগর।
অক্ষা ২৭°৩৪ উঃ এবং ক্রাঘি ৭৭°৩৭ ৫২ পুঃ। এখানে
পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন জব্য বিক্রমের জন্ম একটা
বিস্তৃত হাট আছে।

মঘী (স্ত্রী) মঘা তদাধ্যনক্ষত্রং উৎপত্তিকারণতয়াহস্তাস্থা ইতি মঘা-অর্শ-আদিত্যাদচ্, গৌরাদিত্বাৎ গ্রীষ্। ধান্তভেদ-আউসধান। (মেদিনী)

ম্যোনী (স্ত্রী) ম্যোনঃ পত্নীতি ম্ববন্ স্তিয়াং ভীষ্, বকারত চ সম্প্রসারণম্। ইক্রাণী।

মস্কল ক (পুং) > থাবিভেদ। ২ ধক্ষভেদ। (ভারত ৩প০ ৮৩খ০)
মক্ষ্ণার, (মঙ্গ্রুর) সিলেবিদ্ দ্বীপবাদী জাতিবিশেষ।
যুরোপীয়গণের নিকট ইহারা মাকাদ্র (Macassar) নামে
থাত। উক্ত দ্বীপের দক্ষিণ-পশ্চিম উপদ্বীপভাগে ইহাদের বাদ।
১৫২৫ খুষ্টান্দে যথন পর্তুগীজ্ঞগণ এই দ্বীপে প্রথম পদার্পণ
করে, তথন তাহারা এই জাতিকে লিখিত ও কথিত ভাষায়
উন্নত দেখিয়াছিল। তৎকালে ইহাদের ভাষায়্রযায়ী বর্ণ-

: বালাও প্রচলিত ছিল। ইহারা বুগী জাতিকে পরাভূত করিয়া দ্বীপপুঞ্জবাদী দাধারণের নয়ন আরুই করিয়াছিল।

वीभवागीत मध्य हेरातारे श्रीय रेम्नामध्य मीकिए ह्य। अर्जु नीकित्वत आगमनमम्बद्ध रेराता रेम्नाम-धर्म्य प्रती हिन, किन्न छेरात ৮० वरमत भरत अर्थार ५७०७ शृष्टीस्मत मध्य य ७ मनमवागी-भिममतीगर्गत माराया हेराता शृष्टीन्-धर्म मोक्विए ह्य। खनमार्कित्वत महिर विवास निश्च रहेनात भन्न हेराता ५७०० शृष्टीस्म भनाकिए हरेगा खनमार्क- गर्गत वश्चा श्रीकात करत।

মঙ্কসর জাতির বাসভূমি কথন কথন মঙ্কসরন্ধীপ নামে উক্ত হয়। ধেখানে ওলন্দাজগণ রটার্ডাম নগর ও তুর্গ স্থাপন করে, তাহাও মঙ্কসর নামে অভিহিত। অক্ষা • ৫°৭ ৪৫ দঃ এবং ১১৯°২১ ৩১ পুঃ।

মন্ধ্যর নগর একটা প্রসিদ্ধ বন্ধররূপে গণ্য। ওলনাজ নাবিকগণের শুভাগমন হইতেই এথানকার বাণিজ্যপ্রসার বৃদ্ধি হয়। স্থানীয় দ্বীপপুঞ্জ, নিউগিনি, অষ্ট্রেলিয়া, চীন ও স্থমাত্রা প্রভৃতি স্থানের সহিত এথানকার প্রভৃত বাণিজ্য আছে। ১৭৪৭ খুইান্ধে ওলনাজ গবর্মেণ্ট শুক্রগ্রহণ রহিত করার এথানকার বাণিজ্যের উন্নতি হইরাছে।

মক্কি (পুং) নকি-ইন্। ধনেচ্ছু বণিক্ভেদ। (ভা৽শাস্তি>৭৭খঃ) মক্কিল (পুং) দাবাগি।

मक्कू ( ११ ) मिक-छन्। मक्ष्मित्रिक, हन्त्रां छिति निष्टे।

''দ দোমাতিপূতো মঙ্কুরিব চচার" ( শত•ব্রা• থাথা৪৷১১ )

মক্ত্র (পুং) মঙ্করতি ভ্ষরতাতি মকি-বাহলকাছরচ্। মুকুর, দর্পণ। (অমরটাকা ভরত)

মঞ্জন ( ক্লী ) মজ্জ-লুট্। জ্জ্বাতাণ। ( হারাবলী )

মঙ্ফু (অব্য•) মথি-উন্, পৃষোদরাদিবাং থস্ত কত্বং।
> ভূশার্থ। ২ শৈল্পা।

"যদস্তিনঃ কটকটাহতটান্মিমক্ষো-

मज्जन्मभाजि भति छः भर्रेटेन त्रनानाः।" ( माच ८।०१ )

মঙক্তে (ত্রি) মজ্জতি লাভি ইতি মস্জ-তৃচ্ (মস্জিনশোর্ঝ লি।
পা ৭০১৬০) ইতি কুম্। স্থানকর্তা।

মন্ত্রা, (বা মন্ত্রক) জনৈক বিখ্যান্ত কৰি। বিশ্ববির্ত্তের পুত্র ও মন্যথের পৌত্র। ইনি অলঙ্কারসর্কান্ত, মন্থাকাশ ও শ্রীকণ্ঠ-চরিত্র নামক গ্রন্থতায় প্রণয়ন করেন।

মৃঙ্গ, পাৰ্বতীয় জাতিবিশেষ। ইহারা কিরাওজাতির অন্ত-ভুক্ত। [কিরাত দেখ]

মঙ্গ (পুং) মগতি দর্পতীতি মাসি-অচ্। নৌকাশিরোভাপ, চলিত নৌকার গলুই। মঙ্গমপেট্র, দান্দিণাত্যের নিজামরাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর। গোদাবরী নদীর দন্দিণকূলে অবস্থিত। অক্ষা• ১৮°১৩ উ: এবং দ্রাঘি• ৮০°৩৫ পূ:। এই নগরের চারিদিকে বেলে পাধরের স্তম্ভ বিরাজিত আছে। অনেকে ঐ স্তম্ভশ্রেণী দেখিতে এখানে আগমন করেন। তদ্ভিন্ন একটা মৃত্তিকা-নিশ্রিত কেলা ইহার প্রাচীনত্বের পরিচর দিতেছে।

মঙ্গরাজ, নিগ্টুপ্রণেতা।

মঙ্গরুল, বেরার রাজ্যের বাসিম জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৬০৪ বর্গ মাইল।

মঙ্গরাল, বেরার রাজ্যের অমরাবতী জেলার অন্তর্গত একটী নগর। এখানে হিন্দুর বসবাসই অধিক।

মঙ্গর লাপীর, বেরাররাজ্যের বাদিমজেলার অন্তর্গত একটা নগর এবং মঞ্চরল তালুকের সদর। অক্ষাণ ২০০১ ই: এবং জাঘি ৭৭০ ২৪ ২০ পু:। এখানে বদর উদ্দীন্ সাহেব ও স্থনাম সাহেব নামক মুসলমান-পীরছরের সমাধিমন্দির বিভাষান থাকার এই স্থান অন্ত মঞ্চরল নগর হইতে স্থাতন্ত্র্য রক্ষার জন্ত পীর আখ্যা লাভ ক্রিয়াছে। এতদ্ভিন্ন এখানে আরও অনেকগুলি দর্গাও মস্জিদ্ আছে।

মঙ্গরোতা, পঞ্জাব প্রদেশের দেরা-গাজি খাঁ জেলার দানগড় তহনীলের অন্তর্গত একটা নগর। সানগড় গিরিসঙ্কটের মুখে প্রবাহিত দানগড় স্রোতস্থিনীর তারে অবস্থিত। এখানে অশ্বারোহাঁ ও পদাতিক সেনা-রক্ষার জন্ত একটা হুর্গ আছে। মঙ্গরোল, বোষাই প্রেসিডেনার সোরাষ্ট্র প্রান্ত বা কাঠিয়া বাড় বিভাগের জ্নাগড় দামস্ত-রাজ্যের অন্তর্গত একটা নগর ও সমুদ্রতীরবর্ত্তী বন্দর। অক্ষা• ২১ ৮ ড: এবং জাঘি• ৭০° ১৪ ৩০ প্র:।

বহু প্রাচান কাল হহতেই এই নগরের বাণিজ্য খ্যাতি বিস্তৃত হইয়ছিল। ভৌগোলিক টলেমী Monoglossum শব্দে এই বন্দরের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এখানকার মস্জিদ্ কাঠিয়াবাড় বিভাগের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট। মস্জিদ্গাত্তে উৎকীর্ণ শিলাফলক হইতে ইহার নির্মাণকাল ১৬৮৩ খুটাক জানা যায়।

এই নগর জনৈক মুদলমান দর্দারের দম্পতি। ঐ দর্দার
সাধারণে মঙ্গরোলের শেখ নামে প্রদিদ্ধ। ইনি জুনাগড়ের
নবাবকে বার্ষিক ১১৫০০ টাকা কর দিয়া থাকেন। এখানে
হস্তিদম্ভ ও চন্দনকাটের কার্ফকার্যাযুক্ত বাস্ক প্রভৃতি প্রস্তুত
হইয়া থাকে। এইস্থানে স্থানায় লোক দ্বারা নির্মিত একটা ৬০
ফিট্ উচ্চ আলোক-বাটিক। আছে। উহা বন্দর হইতে প্রায়
৪ শত গজ পশ্চাতে অবস্থিত। প্রায় ৮ মাইল দ্রবর্তী সমুদ্রক্ষ হইতে উহার আলোকরশ্মি দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে।

মঙ্গবোল, রাজপুতনার কোটারাজ্যের অন্তর্গত একটা
নগর। অক্ষাণ ২৫°, ১৭ জি: এবং দ্রাঘিণ ৭৬° ৩৫ ১৫ পূ:।
১৮২১ খৃষ্টান্দের ১লা অক্টোবর তারিখে কোটারাজ মহারাও
কিশোর সিংহের সহিত রাজমন্ত্রী জালিম্ সিংহের যুদ্ধ হয়।
এই যুদ্ধে ইংরাজগণ জালিম্ সিংহের সহায়তা করিয়াছিলেন।
যুদ্ধে রাজভ্রাতা পৃথীসিংহ এবং ইংরাজপক্ষে কএকজন সেনানী
আহত হন। এই নগরই তাহাদের রণরন্ধের অভিনয়-ভূমি
ছিল। ইংরাজ-সেনানীগণের শ্বরণার্থ এখানে শ্বৃতিক্তম্ভ

মঙ্গল, চিতোরাধিপ খুমানের পুত্র। বৃদ্ধ পিতাকে নিহত করিয়া পিতৃসিংহাসন অধিকার করিয়াছিল বলিয়া তাহাকে অধিক দিন রাজ্যস্তথ ভোগ করিতে হয় নাই, এই অত্যায়াচরণে বিরক্ত হইয়া সামস্তগণ একবোগে তাঁহাকে রাজ্য হইতে তাড়াইয়া দেয়। নিরূপায় মঙ্গল দেশবহিদ্ধত হইয়া উত্তরমরু প্রেদেশে গমন ও তথায় একটা রাজ্য স্থাপন করে। তাহার বংশধরগণ 'মাঙ্গলীয়-গিছেলাটু' নামে খ্যাত হইয়াছিল।

মঙ্গল, জনৈক প্রাচীন কবি। ইনি সাধারণে সাধু বিৰমজন নামে পরিচিত। [বিৰমজন দেখ]

মঙ্গল ( ক্লী ) মন্ধতি হিতার্থং সর্পতি মন্ধতি হুরদৃষ্টমনেনাস্মাদ্বতি মগি ( মঙ্গতেরলচ্ । উণ্ ৫।৩০ ) ১ অভিপ্রেতার্থসিদ্ধি, অভীষ্টবিষয়ের সিদ্ধির নাম মঙ্গল। (ত্রি) ২ মঙ্গলবিশিষ্ট
"মঙ্গলৈরভিষিঞ্চল্ল তত্র স্বং ব্যাপ্তো ভব।" (রামা০২।২৩।২০)
প্র্যায়—ভাবুক, ভব্যুকল্যাণ,ভবিক, শুভুক্ষেম, প্রশন্ত,

जिस, श्राम्य । (मक्त्रवा) । (मक्त्रवा) । (मक्त्रवा) । (मक्त्रवा) । (मक्त्रवा) । (मक्त्रवा) ।

कलाानः भक्रनः ८क्रमः **गाउः गर्मा गितः ७**७म् ॥"(देवश्वक्रत्र•) २ मर्कार्थत्रक्रम । (भिक्ति)

মঙ্গলের লক্ষণ---

''প্রশস্তাচরণং নিত্যমপ্রশস্তবিবর্জনম্। । এতদ্বি মঙ্গলং প্রোক্তং ঋষিভিস্তব্দর্শিভিঃ॥''(একাদশীত•) প্রতিদিন প্রশস্তকর্ম্মের আচরণ এবং অপ্রশস্তের পরি-ত্যাগই মঙ্গলপদবাচ্য দেৱকেটা এক চাক্র মঞ্চলি এক, চ

মঙ্গলজনক দ্রব্য—ত্রন্ধবৈবর্ত্তপুরাণে ইহার বিষয় এইরুপ লিখিত আছে,—পূর্ণকুন্ত, দিজ, বেশ্রা, শুরুধান্ত, দর্পণ, দিধি, দ্বত, মধু, লাজ ( থই ), পূজা, দ্র্বা, আতপতভূল, শর্করা, রুষ, গজেল, তুরগ, জলদগ্নি, স্থবণ, পর্ণ, বিবিধ পরি-পক ফল, পতিপুত্রবতী নারী, প্রদীপ, উত্তমমণি, মুক্তা, পূজামালা, সভোমাংস ও চলন এই সকল দর্শন মঙ্গলজনক।

বামে শৃগাল, নকুল, শব এবং দক্ষিণে রাজহংস, ময়ুর,
ধঞ্জন, শুক, পিক, পারাবত, শঙ্খচিল, চক্রবাক, কৃষ্ণসার,
চমরী, খেত চামর, সবংসা ধেমু ও পতাকা, নানাপ্রকার
বাহ্য, মঙ্গলধ্বনি, হরিদঙ্কীর্ত্তন, ঘণ্টা ও শঙ্খ শব্দ এই সকল
মঙ্গলজনক। এই সকল বস্তু দর্শন করিয়া বা এই সকল
দ্রব্যের নাম স্বর্গ করিয়া যাতা করিলে মঙ্গল হয়।\*

আরও লিখিত আছে বে, বামে শব, শিবা, পূর্ণকুন্ত, নকুল, পতিপুত্রবতী দিব্যাভরণভূষিতা সাধবী স্ত্রী, শুরুপুশা, মাল্য, ধান্তা, খঞ্জন, দক্ষিণদিকে জলদগ্নি, বিপ্রা, বৃষভ, গজ, সবৎসা ধেরু, খেতাখ, রাজহংস, বেখা, পূল্যমাল্য, পতাকা, দিনি, পায়স, মণি, স্বর্ণ, রজত, মুক্রা, মাণিক্য, সন্তোমাংস, চন্দন, মধু, স্থত, কৃষ্ণসার, ফল, লাজ, স্লিগ্রান, দর্পণ, শুক্রোৎপল, পদ্মবন, শহ্মচিল, কোরক, মার্জার, পর্বত, মেঘ, ময়ুর, শুক, সারস, শহ্মা, কোকিল ও বাত্যধ্বনি এই সকল শুনিয়া বা দেখিয়া যাত্রা করিলে সকল দিকে মঙ্গল হয়।

( বন্ধবৈবৰ্ত্তপু ০ শ্ৰীকৃষ্ণজন্মধ • শ ০ অ ০ )

\* "পূর্ণকৃত্তং বিজং বেখাং শুক্রধায়াঞ্চ দর্পণম্।

দধাজ্যং মধ্ লাজঞ্চ পুষ্পাং দুর্বলক্ষতং শিবম্ ॥

বৃষং গজেন্তাং তুরগং জ্বলদন্নিং ক্রবণকম্।

পর্বিপ পরিপকানি ফলানি বিবিধানি চ ॥

পতিপুত্রবতীং নারীং প্রদীপং মণিমুত্তমম্।

মুক্তাং প্রস্তনমালাঞ্চ সদ্যোমাংসঞ্চ চন্দনম্ ॥

দদর্শৈতানি বস্তু নি মঙ্গলানি পুরো মুনে।

শৃগালং নকুলং চাষং শবং বামে শুভাবহম্ ॥

রাজহংসং ময়ুরঞ্চ বঞ্জনঞ্চ শুকং পিকম্ ॥

পারাবতং শ্রুতিরং চক্রবাকক্ষ মঙ্গলম্ ॥

কুক্সারঞ্চ ক্রব্রতীং চমরীং ব্যেতচামরম্।

বেষ্কুং বংসপ্রস্কুলাক্ষ প্রাকাং দক্ষিণে শুভাম্ ॥

নানাপ্রকারবাদ্যঞ্চ শুশ্রাব মঙ্গলধনিম্।

হরিশক্ষন্ত সঙ্গীতং ঘণ্টাশম্বধনিস্তথা।

দুষ্টা শুক্ষা চ জগাম হর্ষেণ তাত মন্দিরম্ ।

দুষ্টা শ্রুকা চ জগাম হর্ষেণ তাত মন্দিরম্ ।

স্বিধ্না শ্রুকা চ জগাম হর্ষেণ তাত মন্দিরম্।

(ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্বপু• গণপতিৰ• ১৮ অ• )

"লোকেংস্মিন্ মঙ্গলান্তটো ব্রাহ্মণো গৌরু তাশনঃ। হিরণ্যং সর্গিরাদিত্য আপো রাজা তথাষ্টমঃ ॥ এতানি সততং পঞ্চেরমন্তেদর্চয়েততঃ। প্রদক্ষিণস্ক কুর্বীত তথা চায়ুর্ন হীয়তে॥"

( মংশ্রুক্ত মহাতন্ত্র ৪৩ পটল )

বাহ্মণ, গাভী, অগ্নি, হিরণ্য, দ্বত, আদিত্য জল, ও রাজা
এই ৮টী বস্তু জগতে মঙ্গলজনক, এই সকল দ্রব্যের পূজা,
অর্চনা ও প্রদক্ষিণ করিলে আয়ুর্ছি ও নানাপ্রকার মঙ্গল হয়।
বর্ণভেদে মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে এইরূপ জিজাসা
করিতে হয়।

"ব্রাহ্মণান্ কুশলং পৃচ্ছেৎ ক্ষত্তবন্ধ্যনাময়ন্।
বৈশ্রুং ক্ষেমং সমাগম্য শূজমারাগ্যমেব চ ॥"
(কুর্ম্মপু • উপবি • ১১ আ • )

বান্ধণের মঙ্গলপ্রশ্ন করিতে হইলে কুশল, ক্তিয় ও বন্ধুর অনাময়, বৈখ্যের ক্ষেম এবং শুদ্রের আরোগ্য জিজ্ঞাসা করিতে হয়।

(পুং) ৩ গ্রহবিশেষ, মঙ্গলগ্রহ, পর্য্যায়—অঙ্গারক, ভৌম, কুজ, বক্র, মহীস্থত, বর্ধাচ্চি, লোহিতাঙ্গ, থোমুধ, ঋণাস্তক, আর, ক্রুরদুক্, আবনের। (জ্যোতিস্তত্ত্ব)

ইহার রক্ত গৌরমিশ্রিত বর্ণ ও দক্ষিণ দিক্। এই গ্রহ পুরুষ, ক্ষত্রিরজাতি, সামবেদী, ত্তমোগুণ, তিক্তরস, মেষরাশি, প্রবাল ও অবস্তিদেশের অধিপতি, মেষবাহন, চতুরঙ্গুলপ্রমাণ, আরক্ত মাল্যবসন, ভরদ্বাজ মুনির পুত্র, চতুর্ভুজ, শক্তি, বর, অভয় ও গদাধারী এবং হুর্য্যাভিমুখ। ইহার অধিষ্ঠাত্ দেব কার্ত্তিকেয় ও প্রত্যধিদেবতা পৃথিবী। এই গ্রহ পিত্রপ্রকৃতি, যুবা, কুর, বনচারী, মধ্যাহ্নকালে প্রবল, গৈরিকাদি ধাতুর স্বামী,ভূমিচারী,কিঞ্চিদ্ অঙ্গহীন,কটুরস্প্রেয়, তামবর্ণ এবং রক্তদ্রেরের স্বামী। (গ্রহ্যাগতত্ত্ব ও লঘুজাতং)

এই গ্রহের উৎপত্তি-বিবরণ ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে এইরূপ লিখিত আছে,—একদা সর্বংসহা বস্থমতী ভগবান্ বিষ্ণুর আলোক-সামান্ত রূপ দেখিয়া কামমোহিতা হন। তৎপরে তিনি একটা যুবতার রূপ ধারণ করিয়া বিষ্ণুর শ্যাতলে উপস্থিত হইলেন। বিষ্ণু তাঁহার অভিলাষ জানিতে পারিয়া তাহাতে নানাবিধ শূলার করেন। ইহাতে পৃথিবী মুচ্ছিতা হন। বিষ্ণু এই অবস্থার পৃথিবীতে বীর্ঘাধান করিয়া গমন করেন। এমন সময়ে উর্বাশী সেই স্থান দিয়া যাইতেছিল। উর্বাশী পৃথিবীকে তদবস্থা দেখিয়া তাঁহাকে জাগরিত করিয়া মুদ্ধার কারণ জিজ্ঞানা করে। পৃথিবী তথন তাহাকে সমুদ্ধ বুভাস্ত বলেন, এবং ভগবান বিষ্ণুর বীর্ঘ্য ধারণ করিতে নিতান্ত অশক্তা হইয়া

প্রবালের আকারে ঐ বীর্য পরিত্যাগ করেন। ইহাতে তৎক্ষণাৎ প্রবালবর্ণ একটা পুত্র হইল। ঐ পুত্র তেজে হর্যা-সদৃশ। ঐ পুত্রই কালে মঙ্গল নামে খ্যাত হয়।

( वऋरेववर्छभू । २ २ ०)

পদ্মপুরাণে লিখিত আছে,—পূর্ব্বে ভগবান বিষ্ণু ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহার গাত্র হইতে শ্রেদবিন্দু পৃথিবীতে পতিত হয়। এই স্বেদবিন্দু হইতে একটা লোহিতাঙ্গ পূত্র জন্ম গ্রহণ করে। পৃথিবী ঐ পূত্রকে স্নেহপূর্ব্বক লালন পালন করেন। পরে ঐ পূত্র ভ্রন্ধার উদ্দেশে কঠোর তপস্থা করিয়া গ্রহত্ব লাভ করে।

( পদ্মপু ত্বৰ্গথ • ১১অ • )

মংশুপুরাণে লিখিত আছে,—পুর্বেদক্ষকে বিনাশ করিবার জন্ম কোধান্থিত মহাদেবের ললাট-ফলক হইতে পুথিনীতে সেদবিন্দু পতিত হয়। ঐ স্থেদবিন্দু হইতে অনেকবক্তু ও অনেক নয়নযুক্ত ভয়স্করাকৃতি এক পুক্ষ উৎপন্ন হয়। ঐ পুক্ষ বীরভদ্র নামে খ্যাতি লাভ করে। বীরভদ্র কর্ত্তক দক্ষযুক্ত সমূলে ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে পর, মহাদেব তাহাকে বলেন, তুমি অন্তৃত কর্ম করিয়াছ, আর লোকদাহের আবশুক নাই, তোমার নাম অঙ্গারক হইল এবং তুমি গ্রহদিগের মধ্যে প্রথম হইবে। বেষ ব্যক্তি চতুর্থীর দিন তোমার পুরা করিবে, তাহাদিগের রপ, ঐশ্ব্য ও আরোগ্য লাভ হইবে।

(মংসূপ্ অঙ্গারক্রত ৬৮ অ॰)

কাশীথণ্ডে মঙ্গলের উৎপত্তি বিবরণ অন্ত প্রকার লিখিত আছে,—পুরাকালে দাক্ষায়ণীর বিরহে কাতর হইয়া মহাদেব উগ্র তপস্থায় প্রবৃত্ত হন। সেই তপস্থাকালে একদিন তাঁহার ললাটদেশ হইতে স্বেদবিন্দু ভূমিতে পতিত হয়। তাহাতে সহসা এক লোহিতাঙ্গ পুত্র জন্ম গ্রহণ করে। ধরণী ধাতীরণে গ্র পুত্রটীকে পালন করেন। এই হেতু তিনি 'মহীস্কৃত' খ্যাতি প্রাপ্ত হন। পরে সেই ভূমিস্কৃত বারাণসীক্ষেত্রে অঙ্গার-কেশ্বর নামক শিবলিক স্থাপনপুর্কক অতি কঠোর তপস্থা আরম্ভ করিলেন। সেই অঙ্গারকেশ্বর লিজ কম্বলাশ্বতর নামক নাগহয়ের উত্তর ভাগে অবস্থিত।

যতদিন পর্যান্ত না তাঁহার শরীর হইতে জ্ঞানসারবং তেজ নির্গত হইরাছিল, ততদিন পর্যান্ত সেই মহাত্মা ভূমিস্থত উগ্র তপজার নিপ্ত ছিলেন। তপজাকালে তাঁহার শরীর হইতে অঙ্গারত্ব্য তেজ নির্গত হইয়াছিল বলিয়া তিনি অঙ্গারক নামে খ্যাত হন। মহাদেব তাঁহার তপঃপ্রভাবে সম্ভট্ট হইয়া তাঁহাকে মহং গ্রহপদ প্রদান করেন, ইহাই মঙ্গল-লোক। মঙ্গলবার চতুর্থী তিথিতে উত্তরবাহিনী গন্ধান্ধলে স্নান করিয়া ভক্তিভরে অন্ধারকেশ্বরকে প্রণাম করিলে গ্রহভয় বিদ্বিত হয়। ঐ দিন গ্রহণতুলা যোগ এবং গ্ণেশের জন্ম দিন বলিয়া উহা পুণাজনক পর্কদিনরূপে গণা। এই দিনে গণ-নাথের পূজা করিলে বিম্নাশ হয়। বারাণদীবাদী অন্ধার-কেশ্বর-ভক্তগণ দেহান্তে অন্ধারকলোকে গমন করেন।

(কাশীখণ্ড ১৭।৪-২১)

বামনপুরাণে লিখিত আছে, —পুর্নে মহাদেব যথন
অন্ধকাহ্মরকে বধ করেন, তথন তাঁহার আনন হইতে স্বেদবিন্দু পতিত হয়, এই স্বেদবিন্দু হইতে অস্বারপুঞ্জাত এক
বালক উংপন্ন হয়, ঐ বালক উংপন্ন হইবামাত্র অত্যন্ত তৃষ্ণার্ভ
হইরা অন্ধকান্ত্ররের ক্ষরির পান্ন করে। পরে মহাদেব তাহাকে
গ্রহদিগের উপর আধিপতা ও জগতের শুভাশুভের ভার
অর্পণ করেন। ইহার নাম মন্ধল হয়। (বামনপুরাণ ৬৭ অ০)

নবগ্রহন্তোত্তে ইহার ন্তব এইরূপ লিখিত আছে,—

"ধরণীগর্ভসন্তুতং বিহাংপুঞ্জনম প্রভন্ত।

কুমারং শক্তিহন্তক লোহিতাঙ্গং নমামাহন্॥"(নবগ্রহন্তোত্র)

মঙ্গলগ্রহের অবস্থান অনুসারে মানবের ঋণ ও ঋণুশোধ

ইইরা থাকে। মঙ্গলই এক মাত্র ঋণুহর্তা। মানব ঋণুগ্রস্ত ইইলে
ভক্তিপূর্বক মঙ্গলের এই স্তব পাঠ করিলে অচিরে ঋণু-মুক্ত

ইইরা থাকে। স্তব যথা—

''মঙ্গলো ভূমিপুত্রক ঋণহন্তা ধনপ্রদঃ। স্থিরাসনো মহাকায়ঃ সর্বাকর্মাবিরোধকঃ॥ রোহিতো লোহিতাকশ্চ সামগানাং কুপাকর:। धताञ्चकः कूटका ट्योटमा जूमिटका जूमिनकनः ॥ অঙ্গারকে। ৰমটেশ্চৰ সর্ব্যরোগাপহারকঃ। বৃষ্টিকর্তা চ হতা চ সর্ফকামফলপ্রদঃ ॥ এতানি কুজনামানি প্রাতরুখার यः পঠেং। ঋণং ন জায়তে তম্ভ ধনমাপ্লোতি পুদলম্॥ बक्जभूटेलाक भटेसक श्वनीलानिक्छिया। মঙ্গলং পূজয়েছক্তা মঙ্গলেহহনি সর্বাদা ॥ 💎 🤼 🦠 भगत्त्रथाः श्रकर्त्वता अकात्त्र मना वृदेधः । প্ৰোঞ্জের বামপাদেন ঋণং কল্ম বিনপ্ততি ॥ মঙ্গলায় নমন্তভাং নমন্তে ঋণহারিণে। পুত্রপৌত্র প্রদাত্তে চ মঙ্গলায় নমোনমঃ॥ भगार्थ पर अभरताश्हमभागः कुक रम विच्छा। এতৎ কৃতা ন সন্দেহো ঋণং হত্বা ধনী ভবেৎ ॥''(স্বন্পুরাণ) उचानि दानभञात्व मननवार शाकितन निम्ननिथिक क्रथ

क्न रहेगा थाएक।

জন্মলথে মঙ্গল থাকিলে কুজ ও কুজাদি রোগগ্রস্ত হইবে এবং তাহার গুহুদেশে ভগন্দর বা অর্শ অথবা অন্ত কোন রোগ থাকিবে। তাহার নাভি উচ্চ এবং মধ্যভাগের কোন কোন অংশ বিকল হইবে। এই ব্যক্তি সর্বাদা লোকের নিকট নিন্দনীয় হইবে।

মতাস্তরে—মঞ্চল লগত হইলে জাতসন্তান বাল্যাবস্থার উদররোগী ও দশনরোগী, কুশাঙ্গ, ক্ষাবর্গ, থল ও সর্বাদা শ্লেমাযুক্ত হইবে। তাহার মন সর্বাদা চঞ্চল থাকিবে। সেনীচ লোকের সেবা এবং নিয়ত মলিন ও ছিন্নবন্ধ পরি-ধান করিয়া থাকিবে ও সর্বা স্থাবে বিঞ্চত হইবে।

ধনস্থানে মঙ্গল থাকিলে ক্ষিজীবী, বাণিজ্যকারী, বক্তা, প্রবাদবাসী, অরধনশালী, সাধুকার্য্যে নিরত, ও দ্যুতক্রীড়ায় আসক্ত হইয়া থাকে। মতান্তরে—জন্মকালে যদি মঙ্গল ধনস্থানে থাকেন, তাহা হইলে মন্থ্য ধাতুদ্রব্যবিষয়ে বিবাদ-পরাষণ, প্রবাসী, অরধনবিশিষ্ঠ, ক্ষীণচিত্ত, দ্যুতকর, সহিষ্ণু, ক্ষিকার্য্যকরণে সমর্থ, ক্রয়-বিক্রয়শীল, লুক্ষচিত্ত ও সর্বাদা অর মুখভোগী হইবে।

মঙ্গল সংহাদরস্থানে থাকিলে তাহার আতার বিনাশ হয়, কিন্তু ঐ মঙ্গল বদি উচ্চ গৃহস্থিত হন, তাহা হইলে দীর্ঘজীবী ও রাজা হয়। ভূমিজাত দ্রব্য দারাই তাহার প্রভূত ধনাগম হইয়া থাকে। ঐ মঙ্গল নীচ গৃহস্থিত হইলে ধন ও স্লুখ নষ্ট হয়।

মঙ্গল বন্ধস্থানে থাকিলে ধাহার জন্ম হয়, সেই ব্যক্তি বন্ধহান, ভূমিজীবী ও ক্ষমিজীবী হয় এবং বিদেশে কর্দমময় স্থানে অথবা পঞ্চিলময় গুহে সর্বাদা বাদ করিয়া থাকে।

यठाखरत—काठरानर्कत क्याकारन मक्यन रक्षात्म थाकिरन क्ष्रवृक्षि, अठि मीन, कृष्टिनयि, क्रममंत्रीत, श्रिष्ययुक्त, क्ष्यवर्ष, ठक्ष्मनिछ, नीठरम्याभतात्रम, यिनन, छित्रवस्थाती, मक्रन श्रकात स्थरीन এবং मर्समा भाभकार्या नित्रक थाकिर्य। क्याकारन मक्रन भूजशारन थाकिरन रम राष्ट्र भूजरीन, धनरीन उ इःथजानी हरेरव। धे भूजशान यिन मक्ररनत निक्ष-गृह वा क्ष्रशान हर्ष, जाहा हरेरन निक्षिक धक्र भूज जीविक थारक।

জন্মকালে মন্ধল শত্র-গৃহ বা স্বীয় নীচরাশিস্থিত হইয়া শক্র স্থানে থাকিলে জাত বালকের মৃত্যু হয়। যদি কোন রাজপুত্রের এই সময় জন্ম হয়, তাহা হইলে তংক্ষণাং তাহার রাজ্য নত্ত হয়। নীচ বা শক্র রাশিগত না হইয়া কেবল ষষ্ঠস্থ হইলে জাতককে রাজতুল্য করিয়া থাকে। ইহা উচ্চ, মিত্র ও স্বীয় রাশি সম্বন্ধে জানিতে হইবে। বিদি পত্নীস্থানে মঙ্গল থাকেন, আর ঐ সপ্তম রাশি বিদি
মঙ্গলের নীচগৃহ অথবা শত্রগ্রহের গৃহ হয়, তাহা হইলে
ভাহার স্ত্রীর মৃত্যু হয়। আর ঐ স্থান বিদি মঙ্গলের মিত্রগ্রহের গৃহ হয়, ভাহা হইলে পত্নী অতিশয় চপলা ও কুরপা
হইয়া থাকে। বাভট মুনির মতে সপ্তম স্থান বিদি মঙ্গলের
নীচগৃহ হয় এবং ভাহাতে মঙ্গল থাকেন, ভাহা হইলে দিতীয়
পত্নীর নাশ ঘটিয়া থাকে। ঐ স্থান বিদি আপনার গৃহ বা
মিত্রগ্রহের গৃহ হয়, ভাহা হইলে পত্নী জীবিতা থাকে।

জাতবালকের জন্মকালে অন্তম স্থানে মঙ্গল থাকিলে অন্ত্র, অন্ধি, রাজবিচারে অথবা ক্ষরকাস,কুন্ঠ, ত্রণ, অর্শ, গ্রহণী, এই সকল রোগের থে কোন রোগাক্রান্ত হইয়া তাহার মৃত্যু হয়।

মঙ্গল ভাগ্যস্থানে থাকিলে মানব রোগী, বছধন-জনপূর্ণ, কুৎসিত-বেশ ও শিল্পবিভাগ অমুরক্ত হইবে। তাহার শরীর, নয়ন ও কেশ পিঞ্চলবর্ণ হইবে।

মঙ্গল কর্ম্মনানে থাকিলে মনুষ্য অক্সজ্ঞ, সাহসিক, ভূম্য-পজীবী, কর্মারহিত ও শত্রুখনে অধিকারী হয়। মতাস্তরে জাতবালকের জন্মকালে দশম স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব দান্তিক, কোষহীন, শত্রুদিগের ভরজনক, কামিনীগণের মনোহারী, ভূমিজীবী, ক্রোধপরতন্ত্র, দেব, গুরু ও ব্রান্ধণের প্রতি ভক্তিযুক্ত হইয়া থাকে।

একাদশ স্থানে মঙ্গল থাকিলে মানব পরের হিতকারী, রাজার স্থায় গৃহমেধী,পণ্ডিত ও সম্পূর্ণ ধনসম্পন্ন হয়। কিন্তু এ মঙ্গল উচ্চ স্থান-স্থিত হইলে মানব সাতিশন্ন সৌভাগ্য-সম্পন্ন, ধৈর্যাশালী, বাছবল-সম্পন্ন, পুণাকশ্মা ও অতিশন্ন লোভী হয়।

মঙ্গল ব্যয়স্থানে থাকিলে মানব পাপাসক্ত হয়, এবং তাহার ভার্যা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে। মতাস্তরে—
মঙ্গল দাদশ স্থানে থাকিলে মানব প্রধন-হরণে সর্বাদা লোলুপ,
। ক্রতগমনকারী, সর্বাদা হাস্তযুক্ত, প্রচণ্ডস্থভাব ও প্রললনাবিহারী হয়, কিন্তু এই ব্যক্তি কথন স্থুখী হয় না।

মকর রাশি মঙ্গলের উচ্চ স্থান, কর্কটরাশি নীচ স্থান।

মঙ্গল মকরে থাকিলে ৬০ কলা বলে বলীয়ান্ হয়, কর্কটে এক
কলা বলও থাকে না। রবি,চক্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের মির্ত্র এবং
বৃধ ও শনি শক্র। এই শক্রতা ও মির্ব্রতা স্বাভাবিক। ইহা ভিয়
গ্রহগণের অবস্থানামুদারে তাৎকালিক শক্রতা ও মির্ব্রতা
হইয়া থাকে। দশাফলের সময় এই শক্রতা ও মির্ব্রতা সম্বন্ধে
বিশেষ বিবেচনা করিয়া ফলাফল নির্ণন্ধ করিতে হয়। গ্রহসংগের শয়নাদি ঘাদশ ভাবের বিষয় বিচার করিয়া দেখা আবশ্রক। মঙ্গল গ্রহের শয়নাদি ঘাদশ ভাবের বিষয় এইয়প;

শ্রক। মঙ্গল গ্রহের শয়নাদি ঘাদশ ভাবের বিষয় এইয়প;

—

শয়নভাবে মঙ্গল থাকিলে লম্পট, ক্বপণ, স্থা, অতিশয়
কোধী, অত্যন্ত নিপুণ ও পণ্ডিত হইয়া থাকে। যদি শয়নভাবন্ত মঙ্গল পঞ্চম স্থানে থাকে, তাহা হইলে প্রথম সন্তান
বিনষ্ট এবং সপ্তমস্থানে থাকিলে প্রথমা পত্নীর বিয়োগ হয়।
ঐ মঙ্গল যদি শক্ত-ক্ষেত্রগত হইয়া শক্ত কর্তৃক দৃষ্ট হয়, তাহা
হইলে হস্তক্ণাদি ছেদন হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ মঙ্গল যদি
শনি ও রাত্র সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে তাহার
মন্তকচ্ছেদন হইয়া থাকে। শয়নভাবন্তিত মঙ্গল লয়ে
থাকিলে নানাবিধ রোগমুক্ত এবং শেষে কুট বা বিচচ্চিকাদি
রোগে প্রাণত্যাগ হইয়া থাকে।

মঙ্গল উপবেশনভাবে থাকিলে মানব নরাধম, ধনবান্, ক্রকশ্বিনারী, নিষ্ঠুর, জ্ঞাতিবর্জ্জিত, পাপ-পরায়ণ, মহারোগী, দরিদ্র ও অবশ হইবে। যদি উপবেশনভাবন্থ মঙ্গল লথে থাকে, তাহা হইলে এই সকল ঘটনা নিশ্চয় ঘটিবে। এই উপবেশনভাবে নবম ও দশম স্থানে থাকিলে সমুদয় সম্পত্তি, এবং পুত্র ও স্ত্রী নাশ হইয়া থাকে। তবে যদি অনেক শুভ্তাহ ও মিত্রগ্রেরে সহিত মিলিত থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগের বলাবল অনুসারে ইহার বিপরীত ও হইয়া থাকে।

নেত্রপাণিভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে চক্ষ্হীন, স্ত্রী, পুত্র ও ধনরহিত এবং দরিদ্র হয়। এই ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্ন ভিন্ন অন্ত স্থানে থাকিলে সকল স্থ্য এবং পুত্র, স্ত্রী ও ধন-লাভ হইন্না থাকে; পরস্ক অঙ্গদন্ধিতে বেদনা এবং ব্যান্ত্র, সর্প, অগ্নি ও জলে সর্বাদা ভন্ন হয়। দিতীয় ও সপ্তমস্থানে থাকিলে ভূমিজীবী, ধনহীন ও পত্নীর নাশ হয়।

প্রকাশনভাবে মঙ্গল থাকিলে ধনবান্, ক্ষণিক স্থথযুক্ত, বামলোচনে ক্ষতাদিচিহ্ন এবং নিশ্চয় উচ্চস্থান হইতে পতন হইয়া থাকে। ঐ ভাবস্থ মঙ্গল পুত্রস্থানে থাকিলে সকল পুত্র নাশ, এবং সপ্তম স্থানে থাকিলে স্ত্রীনাশ ও পাপগ্রহের সহিত মিলিভ হইয়া যে কোন স্থানে থাকিলে জাতিচ্যুতি ঘটিয়া থাকে।

मक्रन गमत्ना जात थाकित थ्वामणन, खश्रागयुक, धनरीन ७ क्वर्यकाती रहा। मक्रन गमनजात थाकित थ्वामी, निष्ठ इःथी, नतीत्र मक्त कृष्ठे वा विव्यक्तिका त्रागयुक, भित्रण्या, चित्रणी, चित्रणी, चित्रणी, चित्रणी, चित्रणी, चित्रणी, चित्रणी, चित्रणी, क्वर्यो, दिव्याणी, देखन, वह जायी, त्रवहीन, निर्दार्द्वाणी, मञ्जून-विभिष्ठे धवः किथ्निः प्रारमाययुक्त स्रेद्या थात्क।

গমন ভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে থাকিলে এই সকল ফল হইবে। কিন্তু অন্ত ভাবস্থিত ইইলে এ সকল ঘটিবে না, বরং নানাবিধ ধনে ধনবান, মহাদক্ষ ও রাজপুত্র ইইবে। কিন্তু নিয়ত তাহার দেহ জড়াভূত থাকিবে, এবং নে দাতা, ভোক্তা, ও বছধনের ঈশ্বর হইবে।

মঙ্গল সভাস্থিত ভাবে থাকিলে ধার্ম্মিক, বছ ধনযুক্ত, গুণবান্, অত্যন্ত দাতা এবং শিরোরোগী হইয়া থাকে। এই মঙ্গল নবপঞ্চম গত হইলে ধর্ম্মকর্ম্মহীন, এবং তাহার পদে পদে ধর্ম বিদ্ধ ঘটিয়া থাকে। পঞ্চম ও দাদশে থাকিলে পুত্র সকল বিনষ্ট হয়।

মঙ্গল আগমনভাবে থাকিলে কর্ণরোগ, পিত্তশূল এবং নীচ-প্রকৃতি ও ধনবান্ হয়। কিন্তু আগমন ভাবস্থিত মঙ্গল দশম স্থানে থাকিলে নানাধনে ধনবান্, মহামানী, ভার্য্যাদ্য়শালী ও বহুপুত্র-সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গল ভোজনভাবে থাকিলে মাংসলোভী, ক্ষুদ্রাকৃতি, অতিশন্ন ক্রোধী, নিমন্ত উৎসাহসম্পন্ন ও ধনবান্ হয়। অষ্টম স্থানস্থ মঙ্গল বদি ভোজনভাবে বা শন্তনাবে থাকেন, তাহা হইলে পশু কর্তৃকি আহত হইয়া তাহার অপমৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

মঙ্গল নৃত্য-লিপ্সাভাবে থাকিলে বাহার জন্ম হয়, সে ধনবান, দাতা,ভোক্তা ও সর্বাদা স্থা হইয়া থাকে। নৃত্যলিপ্সাভাবস্থিত মঙ্গল লগ্নে, দ্বিতীয়ে, দশমে বা সপ্তমগৃহে থাকিলে সর্বস্থদাতা হন। নবম বা অপ্তম স্থানস্থ হইলে নানাবিধ হুঃথ এবং জাতসন্তানের পদে পদে ধর্মহানি ও অপমৃত্যু হইয়া থাকে।

মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে সম্ভান পণ্ডিত, নানাপ্রকার ধনযুক্ত, তুইটী পত্নী, এবং অনেক কথা সন্ততি হইয়া থাকে। পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্থান ব্যতাত অন্ত স্থানে মঙ্গল কৌতুকভাবে থাকিলে উক্ত ফল হয় না। যদি উক্ত স্থানত্রের মধ্যে কোন এক স্থানে থাকেন, তাহা হইলে এ সকল ফলের বিপরীত ঘটনা হয়। বিশেষতঃ অঙ্গবৈকলা, নানাবিধ রোগ, পুত্র ও পত্নীনাশ হইয়া থাকে।

মঙ্গল নিজাভাবে থাকিলে যাহার জন্ম হয়, দে মৃথ, ধনহীন, অতিশয় ক্রোধী ও নরাধম হয়। লয়, দিতীয়, ভৃতীয়,
নবম ও একাদশ স্থানে থাকিলে এই সকল ফল হইয়া থাকে
এবং নিজাভাবস্থিত মঙ্গল যদি সপ্তম বা পঞ্চম স্থানে থাকে,
তাহা হইলে বহু সন্তান ও নানাবিধ স্থুপ হইয়া থাকে। নিজাভাবস্থিত মঙ্গল যদি রাহুর সহিত মিলিত হয়, তাহা হইলে
প্রথম প্রের নাশ, নানাবিধ হঃখ, এবং আনেক পল্লী হয়।
এই ব্যক্তি দাতা, সর্বাপ্তশালস্কৃত ও পাদশ্লে কিঞ্চিৎ রোগমুক্ত
হয়য় থাকে। (সঙ্কেতকৌমুদী)

এইরপে শয়নাদি ছাদশ ভাবের ফল নিরূপণ করিতে ইহবেন ইহা ভিন্ন লজ্জিতাদি ষড়ভাব, এবং দীপ্তাদি দশ ভাব দেখাও আবশ্রক। গ্রহদিগের এই ভাবফলের উপর বিশেষ দৃষ্টি:রাখা একান্ত বিধের। অষ্টোত্রীয় মতে মলা, পূর্বফল্পনী ও উত্তরফল্পনী নক্ষত্রে জন্ম হইলে মঙ্গলের দশা হয়। এই দশার পরিমাণ ৮ বংসর। ইহার প্রতিনক্ষত্রে ২ বংসর, ৮ মাস, প্রতি নক্ষত্রের পাদে ৮ মাস এবং প্রতিদশ্রে ১৬ দিন এবং প্রতি পলে ১৬ দণ্ড হইবে।

এই দশার বন্ধর সহিত কলহ, অগ্নিদাহ ও শারীরিক পীড়া প্রভৃতি নানাবিধ অমঙ্গল হইয়৷ থাকে। জন্মকালে মঙ্গল অশুভ থাকিলে এহ সকল ফল ঘটে। মঙ্গল শুভ থাকিলে ভূমি লাভ প্রভৃতি নানাপ্রকার শুভ হয়।

মন্ধলের অন্তর্দশা ম, ম ০।৭।৩।২০ দণ্ড; ম, বু; ১।৩৩৭২০ দণ্ড; ম, শ ০।৮।২৬।৪০ দণ্ড; ম, বু, ১।৪।২৬।৪০ দণ্ড; ম, রা ০।১০ ২০ দিন; ম, শু ১।৬।২০ দিন; ম, র, ০।৫।১০ দিন। এই সকল অন্তর্দশার আবার প্রত্যন্তর্দশা, অতি প্রত্যন্তর ও অন্তর্পর প্রত্যন্তর প্রভৃতি দশা আছে। সাধারণতঃ ফলবিচারের সময় দশা, অন্তর্দশা ও প্রত্যন্তর্দশা এই তিনটা দেখিয়া শুভাশুভ নিণয় করিতে হয়।

বিংশোত্রী মতে মৃগশিরা, চিত্রা, ও ধনিষ্ঠা নক্ষতে মঙ্গলের
দশা হয়। এই দশাভোগের কাল ৭ বংসর। অন্তর্দশা
বিভাগ ম, ম, ০।৪।২৭ দিন; ম, বা, ১।০।১৮ দিন; ম, ব্ ০।১১।
৬ দিন; ম, ব্ ০।১১।২৭ দিন; ম, কে ০।৪।২৭ দিন; ম, ৬ ১।২।০
দিন; ম, ব ০।৪।৬ দিন; ম, চ ০।৭।০ দিন।

অষ্টোত্রী ও বিংশোত্রী এই হুইটী দশা সাধারণতঃ প্রচলিত, এই জন্ত এই হুইটীর বিষয় লিখিত হুইল।

[ विष्य विवत्र हमा भक् (हथ ]

মঙ্গল ৪৫ দিনে একটা রাশি ভ্রমণ করিয়া থাকে। মঙ্গলের বক্র গতি ৭৬ দিন। মঙ্গল দেড়মান করিয়া এক এক রাশি ভোগ করেন, এইরূপে দমন্ত রাশি ভোগ হইয়া থাকে। এই মঙ্গলের রাশি হইতে রাশুন্তরে ভ্রমণের নাম গোচর। শুভাশুভ দেখিতে হইলে গোচরের শুভাশুভও দেখা আবশুক। জ্যোতিষে গোচরফল এইরূপ লিখিত আছে,—মঙ্গল জন্মরাশিস্থ হইলে শক্রভয়, বিতীয়ে ধনক্ষয়, তৃতীরে কার্য্যাসিদ্ধি, চতুর্থে ভূমিলাভ, পঞ্চমে শক্রবৃদ্ধি, বঙ্গে ধনলাভ, সপ্তমে শোক, অস্তমে অস্তাঘাত বা রক্তমোক্ষণ, নবমে কার্য্যানি, কশমে স্বথ্যাতি, একাদশে সর্ব্যপ্রকার স্থপ এবং দাদশে ক্লেশ হইয়া থাকে।

এই মঙ্গল স্থারকালে বে রাশির চক্রগুদ্ধি থাকে, তাহার অশুভ হইলেও বিশেষ অশুভ হয় না এবং বাহাদের স্থারকালে গোচরে বিক্রম ও চক্রগুদ্ধি নাই, তাহাদের বিশেষ অশুভ হইরা থাকে। এইজন্ত শাস্তি করা আবশুক। গ্রহদিগের পূজা, ষত্র ও কবচ প্রভৃতি ধারণ করিলে শুভ হয়। "গোচরে বা বিলগ্নে বা যে গ্রহাঃ রিষ্টস্চকাঃ। পূজন্মন্তান্ প্রযুক্তন পূজিতাঃ স্থাঃ শুভাবহাঃ॥" (সংকৃত্যমূক্তা•)

মঙ্গলগ্রহ অন্তভ হইলে এই সকল দ্রব্য দান করা আবশুক,

প্রবাল, গোধ্ম, মস্তর, কলাই, অরুণবর্ণ বৃক্ষ, অভাবে কোহণ কড়ি, গুড়, স্বর্ণ, রক্তবন্ধ, করবীপুষ্প ও তাম এই সকল দান করিবে। এই দানীয় দ্রব্য সকল গ্রহাচার্য্যকে দিতে হইবে, নচেৎ দান নিক্ষণ। (জ্যোতিঃসারস•)

উপরে পুরাণাদি হইতে মঙ্গলের জন্ম ও গ্রহরূপে অব-স্থানাদির বিষয় আলোচিত হইয়াছে। প্রত্যেক গ্রহই যেরপ শুভাওভদাতা এই মঙ্গলগ্রহ (Mars) হইতেও আমরা সেইরপ কতকগুলি শুভাশুভ ফল নির্ণয় করিয়া থাকি, হিন্দু-জ্যোতিষ্-শাস্ত্রে ইহার সবিশেষ উল্লেখ আছে। য়ুরোপীয় জ্যোতির্বিদ্গণ ভৌমগ্রহের অবস্থান নির্ণয় দ্বারা ও তাহার উপাদানভূত পদার্থসমূহের তত্ত্বাবিদ্ধার দ্বারা যে আলোক প্রকাশিত করিয়া-ছেন, তদ্বারা জ্যোতির্বিদ্-সমাজের মহত্বপকার সাধিত হই-য়াছে। পৃথিবীর এরপ নিকটে অবস্থিত থাকিয়া মঙ্গলগ্রহ কিরূপ ভাবে স্বীয় কক্ষাপথে বিচরণ করিয়া থাকে,—পৃথিবী হইতে স্থ্যার দ্বত্ব ১ ক্রনা করিয়া তাঁহারা ভৌমগ্রহের গতি, অবস্থিতি ও দূরত্ব প্রভৃতি যাহা অবগত হইরাছেন, তাহার নিয়ে সংক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদত্ত হইল—

মঙ্গলগ্রহের মধ্যকর্ণ (Mean distance from the Sun)

= ১-৫২০৬৯১, মাল্যকর্ণ = ১-৩৮১৬-২৫, দীর্ঘকর্ণ = ১-৬৬৫
৭৭৯৫; উৎকেক্সম্ব (Eccentricity) = -৯০২৫২৮, নাক্ষত্রিক
পরিত্রমণ-দিন ৬৮৬-৯৭৯৪৫৬১, ক্রাম্বির্ত্তের পূর্ণাবর্ত্তন দিন

(Synodical Revolution in days) = ৭৭৯-৮০৬। ভৌম
গ্রহের বার্ষিক নীচোচ্চের থেট = ৩০০-৬০৮০৪%, উহার
বার্ষিক বিবর্ত্তন = +১৫-৪৬%। ক্রেপপাতের দ্রাঘিমাংশ

৪৮০১৬১৮%, উহার বার্ষিক বিবর্তন (Annual Variation) =

-২৫-২২%, কক্ষার্ত্তের বক্রতা = ১০৫০ ও এ-৫%, উহার বার্ষিক
বিবর্ত্তন = -০১। দৈনিক মধ্যগতি (Mean daily motion) =

৩১০-২৬৭%, সংক্রোচন = -১০- দৈনিক আবর্ত্তন = ২৪ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ

২২ সেঃ। ব্যাস = ৪০৭০ মাইল, জড়মান = -১০২৪, ঘনম্ব =

-১৭২, মাধ্যাকর্ষণ = ০৪০। আকর্ষণ জন্ম ১ দেকেণ্ডে আফ্র
মানিক পতনশক্তি = ৭-৯। নীচোচ্চের আলোকপাত =

-৫২৪, মন্লোচ্চের আলোকপাত ০৩৬০।

উপরি উক্ত পরিমাণ নির্দেশ হইতে জানা যায় যে, ভৌমগ্রহ পৃথিবী অপেকা অনেকাংশে ছোট এবং চন্দ্রের প্রায়
হই গুণ বড়। শ্বীয় কন্দপথে নেরুদণ্ডের উপর দৈনিক প্রদক্ষিণ
করিতে মঞ্চলের ২৬ ঘণ্টা ৩৭ মিঃ ২২ সেঃ লাগে, স্কুতরাং
ইহার দিবারাত্র আমাদের অপেকা ৪১ মিঃ ১৮ সেঃ অধিক
সম্যের সম্পাদিত হইয়া থাকে। তদনুসারে ৬৮৬°৯৭৯ দিবসে
মঞ্চলের বার্ষিক গতি নিম্পান্ন হয়।

পৃথিবীর ভাষ মদদেরও বিষুব্রেখা কক্ষাবুতে ২৮:৪২ অপবলয়িত (Oblique to the plain of its axis) ৷ জ অপবলন বা চক্রবিন্যাস জন্ম মঙ্গলেও ভূপটের মত বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন ঋতুর আবিভাব হুইয়া থাকে। যুখন মঙ্গল আমাদের স্বতি নিকটবর্তী হন, অথবা ষড়্ভান্তরে ( পরস্পর সপ্তম রাশিগ ) গমন করে : ভেখন ঐ ব্যবধান আমাদিগের হইতে স্বর্য্য-ব্যবধানের অর্দ্ধেক বলিয়া অফুমিত হয় এবং ডং-कारण मृत्रवीयम् माशारया अस्मित्रजीम भतिक उत्तरभ भग-বেক্ষণ করিতে পারা যায় ৷ সৌভাগ্যের বিষয়, এই তন্তামু-সন্ধানের ফলে জানা গিয়াছে যে, মঙ্গল ও পৃথিবী মধ্যন্তিত আকাশভাগ অভান্ত অৱ। স্বতরাং গগনমণ্ডলন্তিত চন্দ্র বাতীত অপর সকল গ্রহনক্ত্র অপেকা আমরা মঙ্গলগ্রহের প্রাকৃতিক অবস্থাদি অবগত হইতে সমর্থ হইয়াছি। সর জন ইর্শেল ও মাজাজবাসী কাপ্তেন জেকর প্রভৃতি জ্যোতিস্তত্তামুসন্ধিংস্থ-গণের দারা মঙ্গলগ্রহের উপরিভাগত যে মানচিত্র অন্ধিত হইরাছিল, তদারা উহার মহাদেশ, মহাসমুদ্র, ধাল: নদী প্রভৃতি স্কুম্পট রূপে দৃষ্টিগোচর হয়; এমন কি, আমাদের চিরত্যারারত উত্তর ও দক্ষিণমেকর জায় উহারও মেক্ছয়ে উচ্ছन विन्तु (मथा गांत्र।

জেকব সাহেবের উদ্ভ হইখানি চিত্রপটই মঙ্গলগ্রহের উভয়দিকের প্রকৃত চিত্র বলিয়া গৃহীত হইয়াছে। উহার কৃষণ অংশ সমুদ্র বলিয়া বিবেচিত। দ্বিতীয় চিত্রে ভূমধ্য-সাগরের ভার উন্নত জলভাগও দৃষ্ট হয়।

আকর্ষণাদি প্রাকৃতিক তব্দমূহের আলোচনা বারা জান। যায় যে, পৃথিবী ও মঙ্গলগ্রহ প্রায় সমগুণবিশিষ্ট। উক্ত গোল-হয়ের পরস্পরের পার্থক্য এতই কম যে, তাহা গণনার মধ্যে আনিবার প্রয়োজন হয় নাই।

মনুষ্য চক্ষে মঙ্গল এই ঘোলাটে লাল নক্ষত্তের স্থায় দেখা যায়। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে ঐ গোল পিও পৃথিবীর স্থায় ধন-ধান্তপূর্ণ একটা মহীমণ্ডল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। উহাতেও মনুষ্যাদি লোকের বাদ আছে। জ্যোতির্বিদ্গণ উহার অন্তর্গত সরল ধাতসমূহ দেখিয়া অনুমান করেন যে, তথায় স্বভাব-

রক্ত নতাদির সংখ্যা অতিশন্ন কম, তল্লোকবাসিগণের স্থবিধার্থ ত্রপায় সরল রেথায় জলপ্রণালীসমূহ কর্ত্তিত হইয়াছে। এত-দ্বির তাঁহারা অনেকানেক অলোকিক ঘটনার আবিষ্কার করিতেছেন। সৌরজগতের অবশ্রস্তাবী নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়া মঙ্গলগ্রহ বক্রগতি লাভ করিয়াছে এবং তরিবন্ধন ইহাতে ভূতত্ত্বের সামঞ্জ্রস্থাতিক অনেক ঘটনাবলীও উপলব্ধি क्वा शिवा थाटक। त्क्यां जिर्तिक्शं मन्नवत्नां कवानी पिरंशंत ক্রিয়াকলাপ নিরীক্ষণ করিয়া বড়ই বিস্ময়ান্বিত হইয়াছেন। यञ्चल दिकारे, वाद्याचार वर्षमान द्वनात श्वर्राण विकति शख-প্রাম। অক্ষাত ২৩°৩১' ৫০" উঃ এবং ক্রাঘিত ৮৭°৩৬'৩০" পূঃ। वरे वारमज अमिषित विषय त्रवीन जस्य छेक रहेबाहि। मक्रलाशित, मोजाब त्थिमिएक्मीत कृष्ण (बनात गर्छ त जानूटकत्र अन्तर्भ अकृति नगत्। दिक्तां इटेट १ मारेन দক্ষিণে অবস্থিত। অকা• ১৬° ২৬ টঃ এবং দ্রাঘি• ৮° ৩৬ পূ:। এখানে नরিসংহ্যামীর (বিষ্ণুমূর্ত্তি) পৰ্বত-গাত্ৰ-খোদিত হইটা প্রাচীন মন্দির বিদ্যমান আছে। উহা দক্ষিণ ভারতের একটী। তীর্থকেত্র বলিয়া গণ্য। মন্দিরগাত্তে কএকখানি भिनानिशि উৎकीर्ग (**एथा यात्र** विजन सन्तित्री मर्ताशिका প্রাচীন। দ্বিতীয়টা অপেক্ষাক্ত আধুনিক। উহার সন্মুখস্থ গোপুরের কারুকার্য্য অতীব মনোহর। ১৮৩২ খুষ্টান্দের হর্ভিন্দের সময় এখানে একটা স্বরুহৎ চৌবাচ্ছা নির্দ্মিত হইয়া-ছিল। মঙ্গলগিরিমাহাত্ম্যে এই তীর্থের বিষয় লিখিত আছে। মঙ্গলচণ্ডিকা (স্ত্রী) মঙ্গলা মঞ্চলদায়িকা চাসে চণ্ডিকা टिकि, ता शरही महना, अनस्त हिका अथवा महत्न हिका नका। यक्रनाठ छी, जुर्गा।

কালিকাপুরাণে লিখিত আছে,—ললিতকাস্তা দেবীই
মঙ্গল গুটা, এই দেবী দিভুজা,ইহার এক হত্তে বর ও অস্ত হত্তে
অভয়, ইঁহার বর্ণ গৌর, ইনি রক্তপদ্মাসনে উপবিষ্টা এবং
রক্ত কুণ্ডলে মণ্ডিতা, সর্কদা হাস্তম্খী, রক্ত কোষেয়-বস্ত্র-পরিধানা এবং নবযৌবনসম্পন্না। অষ্টমী ও নবমী তিথিতে এবং
মঙ্গলবারে মঙ্গল কামনায় পট, প্রতিমা বা ঘট স্থাপনা
করিয়া ইঁহার পূজা করিতে হয়। এই নিয়মে পূজা করিলে
লাভ হইয়া থাকে। শনি ও মঙ্গলবারে যদি ক্ষণান্টমী বা
অভীপ্ত ক্ষণাচতুর্দশী হয়, তাহা হইলে এই দিন অভিশন্ধ
প্রাতর; এই দিনে মঙ্গলচণ্ডী পূজা বিশেষ কল্যাণজনক।
মঙ্গলবারে শুক্লা চতুর্থী হইলে তাহা অক্ষমা তিথি হয়। এই
দিন পূজা করিলে অক্ষম্ম ফল হইয়া থাকে।\*

"বৈষা ললিতকান্তাখ্যা দেবী মঙ্গলচণ্ডিকা।
 বরদাভরহন্তা চ দ্বিভুজা গৌরদেহিকা।

ইহার নামনিক্লজ্জি যথা—

"সংষ্ঠী মঙ্গলরূপা চ সংহারে কোপরূপিণী।
তেন মঙ্গলচণ্ডী সা পণ্ডিতেঃ পরিকীর্ত্তিতা॥" (ভাগবত)
এই দেবী সৃষ্টিকালে মঙ্গলরূপিণী এবং সংহারকালে
কোপিনী হন বলিয়া ইহার নাম মঙ্গলচণ্ডী।

वक्षरेववर्जभूतात थहे त्मवीत भूकामित विषय मिथिक चाहि। हिनिहे मृनश्रक्षि ७ क्षेत्रती। विभूत व्यवस्त क्र महात्मव श्रवस्त हैं होत भूका कृतिशाहितम, कृतम थहे तम्बीत भूका श्रवात होता व्यवस्त थहे क्र मुक्ता श्रवस्त विषान कृतम, थहेक्स हैं होत नाम मक्ष्मकृत्थी।

"দক্ষারাং বর্ত্ততে চণ্ডী কল্যাণের চ মঙ্গলম্। মঙ্গলের চ বা দক্ষা সা চ মঙ্গলচণ্ডিকা॥ পূজ্যারাং বর্ত্ততে চণ্ডী মঙ্গলেহপি মহীস্ততঃ। মঙ্গলাভীপ্তদেবী বা সা বা মঙ্গলচণ্ডিকা॥"

( ব্রন্ধবৈর্তপু• প্রকৃতিখ• ৪১ অ• )

পূজামন্ত্র---

'ওঁ, হ্রীঁ, ত্রীঁ, ক্রীঁ, সর্ব্পপ্ত্যে দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে হং হং
কট্, স্বাহা' এই মন্ত্রে পূজা করিতে হয়।
নির্মেক্ত ধ্যানে মঙ্গলচণ্ডীপূজা করিতে হয়। যথা,—
"দেবীং বোড়শবর্ষীয়াং শর্ষংস্থান্থিবনাম্।
সর্ব্বর্পগুণাঢ্যাঞ্চ কোমলাঙ্গীং মনোহরাম্॥
বেছতম্পকবর্ণাভাং চক্রকোটিসমপ্রভাম্।
বিহ্নতীং কবরীভারং মল্লিকামাল্যভ্যিতাম্।
বির্বেণ্ডিং স্থদতীং শুদ্ধাং শর্ষংপদ্মনিভাননাম্॥
ঈষদ্বান্তপ্রসাম্ভাং স্থনীলোৎপদ্যোচনাম।

জগদাত্রীঞ্চ দাত্রীঞ্চ সর্বেভ্যঃ সর্ব্বসম্পদাম।

সংসারসাগরে ঘোরে পোতরপাং বরাং ভজে ॥"

রক্তপেদ্মাসনস্থা চ রত্নকুণ্ডলমন্তিতা।
রক্তকেবিষেরবন্ধা চ স্মিতবক্ত্রাণ্ডভাননা।
নবয়ৌবনসম্পন্না চার্ববঙ্গী ললিতপ্রভা।
উমরা ভাষিতং মন্ত্রং যৎ পূর্ববিশ্বকমক্ষরম।
মন্ত্রমপ্রান্ত তল্ল ক্রেয়ং তেন দেবীং প্রপুলরেও।
ক্রন্তমাঞ্চ নবমাঞ্চ পূজা কার্যা। বিবৃদ্ধরে।
পটেরু প্রতিমান্ধাং বা ঘটে মঙ্গলচন্তিকান।
বঃ পূলরেন্ডৌমদিনে শুভদুর্ববিক্ষতিঃ শুভাং।
সততং সাধকঃ সোহপি কামমিষ্টমবাপ্পুরাৎ॥
শনৈশ্চরস্থ বারেণ বারেণাকার ক্স চ।
কৃষণাষ্টমীচতুর্দ্দশ্রেণী পুণ্যাৎ পুণাতরে স্মৃতে।" (তিথিতন্ধ)

ধ্যানাত্তে পূজার বিধানাত্মসারে পূজা করিয়া নিয়োক্ত স্তব পাঠ করিতে হয়। এই পূজায় ছাগাদি বলি ও নানাবিধ উপচার দেওয়া আবশুক। স্তব যথা—

শ্রীশন্তর উবাচ। রক্ষ রক্ষ জগন্মাতর্দ্দেবি মঙ্গলচণ্ডিকে। হারিকে বিপদাং রাশিং হর্ষমঙ্গলদায়িকে॥ হর্ষমঙ্গলদকে চ হর্ষমঙ্গলচ্তিকে। শুভে মঙ্গলদক্ষে চ শুভে মঙ্গলচণ্ডিকে॥ मक्राल मक्रनार्थ ह मर्समक्रनमक्रान । में जार मक्रमान कि प्रस्तियार मक्रमान । পুজ্যে মঙ্গলবারে চ মঙ্গলাভীষ্টদেবতে। পুৰো মঙ্গলভূপতা মনুবংশতা সন্ততম্॥ यक्रनाधिष्ठां ज्राति यक्रनानां भक्रता। সংসারমঙ্গলাধারে মোক্ষমঙ্গলদায়িনি॥ সারে চ মঙ্গলাধারে পারে চ সর্কাকর্মণাম। প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজ্যে চ মঙ্গলপ্রদে ॥ স্তোত্তেণানেন শন্তুশ্চ স্তত্তা মঙ্গলচণ্ডিকাম । প্রতিমঙ্গলবারে চ পূজাং কৃত্বা গতঃ শিবঃ ॥ **८** म्याक मक्रनः रखाबः यः मृत्नां मित्राहिणः। তন্মঙ্গলং ভবেৎ শধন্ন ভবেত্তদমঙ্গলম্॥

এই মঙ্গলচণ্ডীর পূজা প্রথমে শিব তৎপরে মঙ্গলগ্রহ, তদনস্তর মন্ত্রংশীয় মঙ্গলরাজা এবং তৎপরে দেববালাগণ করিয়াছিলেন। পরে উহা মঙ্গলাকাজ্জী মনুষ্যসমাজে প্রচারিত হয়।
মঙ্গল লাভ করিতে হইলে এই ব্রভ সর্বোত্তম। ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণে প্রকৃতিথণ্ডে মঙ্গলচণ্ডিকোপাখ্যানে ৪১ অধ্যায়ে বিস্তৃত
বিবরণ লিখিত আছে, বাল্লাভয়ে তৎসমুদ্য় লিখিত হইল না।

মঙ্গলচছায় (পুং) মঙ্গলা প্রশন্তা ছায়া য়ভা। বটর্ক।
মঙ্গলতু্যা (ক্লী) মঙ্গলার্থং তুর্ঘাং। মঙ্গলকার্যোর জভা
তর্মধান।

মঞ্চলদেবতা (স্ত্রী) দেবতাভেদ, মঙ্গলমন্ন দেবতা।
মঙ্গলদৈ, আসাম-প্রদেশের দরঙ্গ জেলার অন্তর্গত একটা
উপবিভাগ। ভূপরিমাণ ১০২০ বর্গ মাইল। মঙ্গলদৈ, কালী
গ্রাম ও ছাতগাড়ি থানা ইহার অন্তর্ভুক্ত।

২ উক্ত জেলার অন্তর্গত একটা প্রধান গ্রাম এবং উক্ত উপবিভাগের সদর। ব্রহ্মপুত্র নদের দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষাত ২৬° ২৭ ডিঃ এবং দ্রাঘিত ৯২°২ পূঃ। সম্প্রতি ইপ্টক-নির্মিত অট্টালিকাদিতে স্থানোভিত হইয়া এই নগরের শ্রীবৃদ্ধি হইরাছে। এই গ্রামের ৪॥ ক্রোশ দূরে রাঙ্গামাটী ঘাটে দ্বীমার লাগে। ঐ স্থান হইতে এখানকার সমুদার বাণিজ্য সম্পন্ন হইয়া থাকে।

মঙ্গল ধ্বনি (পুঃ) মঙ্গল শক। মঙ্গলজনক শক। বিবাহ-কালীন হলু বা উলু উলু শক।

মঙ্গলনীরাজন (ক্রী) মঙ্গলং মঙ্গলকরং মঙ্গলায় বা নীরাজনং।
বাধ্মমূহর্ত্তকর্ত্তব্য ভগবদার্ত্তিক। বাধ্মমূহর্ত্তে নারায়ণের ষে
আরতি করা হয়, তাহাকে মঙ্গল-আরতি বা মঙ্গল-নীরাজন
কহে। এই আরতি অভি শুভকর ও পাপনাশক।
"পঠিত্বাথ প্রিয়ান্ শ্লোকান্ মহাবাদিত্রনিঃস্বনৈঃ।

প্রভোনীরাজনং কুর্য্যান্মঙ্গলাথ্যং জগদ্ধিতম্ ॥"(হরিভজিবিত্যত)

মঙ্গলপত্র (ক্রী) মাঙ্গলিক পত্র, কবচাদি।
মঙ্গলপাঁতে, জনৈক সিপাহী দৈনিক। ১৮৫৭ খুটাজের
দিপাহীবিদ্রোহ কালে ইনি ইংরাজের ৩৪ সংখ্যক দেশায়
পদাতিদলে প্রাইভেটের কার্য্য করিতেন। যখন টোটা-কাটার
জনশুতি চারি দিকে রাষ্ট্র হয়, তখন এই উদ্ধৃত সিপাহী
বারাকপুরে থাকিয়া হঠাৎ ইংরাজদেনানা বাফ্কে (Lieutenant Bough) ও একজন সার্জন মেজরকে গুলির
আঘাতে হত্যা করেন। পরে স্বজাতি সিপাহীদিগকে
ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিতে উত্তেজিত করিয়াছিলেন।
ইংরাজ দেনানিবাদের মধ্যে থাকিয়া ও জাতীয়তা রক্ষার জন্ত
মঙ্গলপাঁড়ে প্রাণের মমতা উপেক্ষা করিয়া ইংরাজের বিরুদ্ধাচারী হইয়াছিলেন। ইংরাজের সামরিক বিচারে মঙ্গলের
ফাঁসি হয় এবং বিজ্ঞাহিতার জন্ত সেই সেনাদলের সকলকেই
তাডাইয়া দেওয়া হয়।

মঙ্গলপাঠক (পুং) পঠতীতি পঠ-ধূল্, মঙ্গলভ পাঠকঃ।
বন্দী, স্ততিপাঠক।

"আঃ পাপ ! ত্রাত্মন্। র্থা মঙ্গলপাঠক।" (বেণীসংহার ১অ°) মঙ্গলপাত্র (ক্লী) মাঙ্গলিক দ্রব্য পূর্ণপাত্র, চলিত—মঙ্গল ডালা, মঙ্গলভাঁড়, মঙ্গল-ঘট।

মঙ্গলপুর (ক্লী) নগরভেদ।

মঙ্গলপুষ্প (ক্নী) মঙ্গলকার্যো ব্যবহৃত পূষ্প। পূষ্পমালা।
মঙ্গলপ্রতিসর (পুং) মঙ্গলস্ত্র। যাহা দ্বারা কবচ বাঁধা হয়।
মঙ্গলপ্রাদ (ত্রি) মঙ্গলং প্রদদাতীতি প্র-দা (আতশ্চোপদর্গে।
পা ৩।১।১৩৬) ইতি ক। ১ মঙ্গলদাতা, যিনি মঙ্গল প্রদান
করেন। স্তিয়াং টাপ্। ২ হরিদা। ৩ শমীরক্ষ।

মঙ্গল প্রস্থ (পুং) ভারতবর্ষীয় একটা পর্বত। "ভারতে২প্য-শ্মিন্ বর্ষে সরিচৈছ্লাঃ সন্তি বহবঃ,মলয়ো মঙ্গলপ্রস্থো মৈনাকঃ" (ভাগবত ৫।১৯/১৬) মঙ্গলবচস্ ( ক্লী ) মঙ্গলজনক বাক্য, মাঙ্গলিক বাক্য।
মঙ্গলবৎ ( ত্রি ) মঙ্গলমস্ত্যস্ত মতুপ্, মস্ত ব। মঙ্গলযুক্ত, মঙ্গলবিশিষ্ট। স্তিয়াং ভীষ্।

अञ्चल वाम ( शूः ) ञानी स्वाम।

মঙ্গলবাদিন্ (ত্রি) মঙ্গলং বদতি বদ-গিনি। ১ বিনি মঞ্জ বিষয় বলেন। ২ মঞ্জলবাদযুক্ত।

মঙ্গল বাদ্য (ক্রী) মঙ্গলার্থং বাছাং। মঙ্গলের জন্ম বে বাছা, মঙ্গলস্চক বাছা। (শঙ্কা ঘণ্টাদি)

মঙ্গলবার (পুং) মঙ্গলভা মঙ্গলগ্রহন্ত বারঃ। রবি প্রভৃতি সপ্তবারের তৃতীর বার। মঙ্গলগ্রহের নির্দিষ্ট দিন বলিয়া মঙ্গলবার নাম হইয়াছে। এই বার অভভবার। এই বারে কোন ভভ কর্ম করিতে নাই। এই বারে জন্ম হইলে উপ্র, প্রভাগশালী, রাজমন্ত্রী, যুদ্ধপ্রির, ক্রভাষী, কুদ্ধ, সন্ত্রভানি বিশিষ্ট এবং বীরদিগের নেতা হইয়া থাকে।

"উগ্রঃ প্রতাপী ক্ষিতিপালমন্ত্রী রণপ্রিয়ো বক্রবচাঃ সরোষঃ। সত্ত্বাস্থিতঃ শ্রগণপ্রণেতা কুজস্ত বাবে প্রভবো মহুষ্যঃ॥"

(काष्ठी अमीश)

মঙ্গল ব্যক্ত (পুং) লক্ষণাক্রাপ্ত বুষ। যে বুষ ঘরে থাকিলে মানবের উন্নতি হয়।

মঙ্গ লারাজ, দাক্ষিণাত্যের চালুক্য-রাজবংশীয় জনৈক হিলুরাজা।
মঙ্গ লাশক (পুং) মঙ্গলজনক শক্ত, মঙ্গলধ্বনি।

মঙ্গলশংসন (ক্লী) শুভসংস্চন।

মঙ্গল শংসিন্ ( তি ) ভতবাদী, ভতহচক।

মঙ্গল সিংহ, উঃ পঃ প্রদেশের ফয়জাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। ফয়জাবাদ নগর হইতে ৪॥০ ক্রোশ পশ্চিমে ঘর্ঘরা নদীর বামকুলে অবস্থিত। নগরভাগে কোন প্রত্বত্বের নিদর্শন না থাকিলেও পার্শ্ববর্তী সির্হির, পর্ণানন্দপতি, উর্ক্দবা, কবরীশেরপাল, সগৈয়া, নিঘয়াবান, ইংধানা, চাঁদপুর, কাদিপুর, গৌড়া ও তোলাপতি উর্ক-জৈংপুর প্রভৃতি গ্রামে এখনও বহুনংথাক ইপ্তকস্তুপ পড়িয়া আছে। এ স্তৃপসমূহ ভররাজগণের প্রাচীন কীত্তি বলিয়া বিঘোষিত হইয়া থাকে।

ধৌরহরা গ্রামের বহির্ভাগে লক্ষ্ণৌর নবাব আসফ-উদ্দৌলার নির্ম্মিত একটা স্থলর দারপথ এবং একটা প্রাচীন শিব মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এতদ্ভিন্ন হাজিপুর গ্রামে পীর থাজা হসনের মস্জিল, সোণাহা গ্রামে সৈয়দ সালর মসাউদের সমাধিমন্দির, রোণাহি গ্রামে আউলিয়া সাহিদ ও মকন গাহিদ নামক সাধুদ্বয়ের সমাধিস্তম্ভ ও মস্জিল, পীরনগর গ্রামে একটি মস্জিল, কোট-সরাবান গ্রামে পাঁচ-ভারা মস্জিল ও গঞ্জ-ই-সহিদান, মুমতাজ নগরে ১০২৫ হিঃ মুম্তাজ্থান্- নির্শ্বিত কন্ধর-মস্জিল্, তাজপুরে জমাল খাঁর মক্বাড়া ও ভগ্ন ভূর্য এবং ভাবনগর ও ধৌলি-অস্করান্ নামক গ্রামের ধ্বংসাবশিষ্ট ভূর্গাদি উল্লেখযোগ্য।

মঙ্গলসামন্ (ক্রী) সামভেদ্য (জিকা•) ১৯৯১ ১৯১১

মঙ্গল সূত্র (ক্লী) ১ মঙ্গলমর হজ। পূর্ণিমার রাধিবন্ধনী অথবা দেবতার প্রসাদী সর্ববোগহর হতানির্দ্দিত ভাগা বিশেষ। ২ মাঙ্গলিক মন্ত্রাদি।

মঙ্গল সান (ক্রী) মঙ্গলার্থং সানং। ১ মঙ্গলার্থ স্থান, মঙ্গলের জন্ম সান। ২ মঙ্গলজনক স্থান, সংক্রোন্তিতে সর্ক্রোন্থি প্রভৃতি দারা যে সান করা যায়, তাহাকে মঙ্গল স্থান কছে।

মঙ্গলা (স্ত্রী) মঙ্গলমভা অন্তীতি মঙ্গল অর্শ-আছচ্, টাপ্। ১ পার্বতী। ২ শুকুদ্রবান ও পতিব্রতা স্ত্রী। ( শুকুর ১ )

৪ করঞ্জভেদ। (শক্চ॰) ৫ বৃত্তার্হন্মাতৃবিশেষ। (হেম) ৬ হরিদ্রা। ৭ নীলদুর্কা। (রাজনি॰)

মঙ্গলা, গুজরাত প্রদেশে প্রবাহিত একটা নদী। (প্রভাসখণ্ড)
মঙ্গলাপ্তরে (ক্রী) মঙ্গলঞ্চ তৎ অঞ্জক চেডি নিত্যকর্মধারয়ঃ।
অপ্তক্ষচতুষ্টরের অস্তর্গত অপ্তক্রবিশেষ।

"মঙ্গল্যা মলিকাগন্ধা মঙ্গলাগুরুবাচকাঃ।

মঙ্গলাগুরুশিশিরা গন্ধাতা যোগবাহিকাঃ॥" (রাজনি॰)
মঙ্গলাচরণ (রী) মঙ্গলন্থ আচরণং। মঙ্গলজনক কার্য্যের
আচরণ। শুভকার্য্যের প্রথমে মঙ্গলাচরণ করা আবশুক।
প্রথমে মঙ্গলাচরণ করিয়া কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলে তাহার অমঙ্গল
দ্র হয় এবং অচিরে কার্যাসিদ্ধি হইয়া থাকে। এই জন্থ
গ্রন্থারন্তে সকল কবিই দেবোদ্দেশে মঙ্গলাচরণ করিয়া থাকেন।
সাংখ্যদর্শনে লিখিত আছে—

"মঙ্গলাচরণং শিষ্টাচারাৎ ফলদর্শনাং শ্রুতিতক্ষতি।"
( সাংখ্যদ ০ ৫।১ )

শিষ্টাচার, ফলদর্শন ও শ্রুতি এই তিন দারাই প্রমাণিত হইয়াছে যে, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণ করা অবশুক্তবা। নব্য নৈয়ায়িকগণ বলেন, গ্রন্থারম্ভে মঙ্গলাচরণের কোন আবশুক্র নাই, কাদম্বরী প্রভৃতি গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা হইলেও ঐ গ্রন্থের পরিসমাপ্তি হয় নাই, এবং অনেক গ্রন্থে মঙ্গলাচরণ করা না হইলে তাহা নির্ক্তিমে পরিসমাপ্তি হইয়াছে। অতএব মঙ্গলাচরণের কোনই আবশুক্তা দেখা যায় না। প্রাচীন নৈয়ায়িকেরা ইহার উত্তরে বলেন যে, গ্রন্থসমাপ্তির প্রতি মঙ্গলাচরণই যে একমাত্র কারণ, তাহা নহে, তবে এই মাত্র নিশ্চয়রপে বলা যাইতে পারে যে, মঙ্গলাচরণের ফলে অনিষ্ট ধ্বংস হইয়া ভত হহয়া থাকে। কিন্তু বলবৎ প্রতিবন্ধক থাকিলে কার্য্যে বিশ্ব ঘটিয়া থাকে সত্যা, তাই বলিয়া

মঙ্গলাচরণের আবশুকতা নাই, ইছা কিছুতেই স্বীকার করা বাইতে পারে না। অভএব মঙ্গলাচরণ অবশুবিধেয়।

সাংখ্যদর্শনে যাহ। নিথিত হইয়াছে তাহাই প্রকৃত, কারণ শ্রুতিতে মঙ্গলাচরণের উপদেশ আছে, সাধুগণ করিয়া থাকেন এবং ফলও দেখিতে পাওরা যার, স্কুতরাং মঙ্গলাচরণ করা যে অবশুকর্ত্তব্য, তাহাতে আর কোনরূপ সংশ্র নাই।

মঙ্গ লাচার (পুং) মঙ্গলার্থং আচারঃ। মঙ্গলের জ্ঞ যাহা আচরণ করা যায়, মঙ্গলাচরণ।

"মঙ্গলাচারযুক্তঃ স্যাৎ প্রয়তাত্মা জিতেক্সিয়া।
জপেচ্চ জুল্মাটেচব নিত্যমগ্নিমতক্সিতঃ॥" (মহু ৪।১৪৫)
'অভিলয়িত-আয়ুর্ধ নাদিসিদ্ধির্মজলং, তদর্থমাচারে। মঙ্গলাচারঃ গোরোচনা-তিলক-শুভ-ফলাদিম্পর্শঃ' মেধাতিথি)

মঙ্গলাতোদ্য কৌ) মঙ্গলতূর্ঘ্য, মঙ্গলবাছ।
মঙ্গলাদেশবৃত্ত (পুং) যাহারা মঙ্গলাদির উপদেশ করিয়া
জীবিকা নির্বাহ করে, জ্যৌতিষিকাদি, ইহারা নিশিত।

'উৎকোচকাশ্চোপধিকা বঞ্চকাঃ কিতবান্তথা।

মঙ্গলাদেশবৃত্তাশ্চ ভদ্রাশ্চেকণিকৈঃ সহ ॥" (মন্থ না২৫৮)

'মঙ্গলাদেশবৃত্তা যান্ত্যাদেশিকা জ্যোতিষিকাদয়ঃ অথবা

এতাং দেবতাং ছদর্থেনাহং প্রীণয়ামি হুর্গাং মার্ভওঞ্চেতি তথা
ঢ্যানাং ধনমুপজীবন্তি অথবা মঙ্গলং তথাস্ত ইতি বাদিনঃ
আদেশবৃত্তাঃ' (মেধাতিথি)

মঙ্গলাপত্র, মলভূমির অন্তর্গত একটী ক্ষুদ্র জনপদ। বকদীপের ৪ জোশ পূর্ব্বে অবস্থিত। এথানে রাজা বিনারক রাজত্ব করিতেন। (দেশাবলী)

মঙ্গলামুন ( ত্রি ) মঙ্গলং অম্বনং গতির্যন্ত। মঙ্গলামুনা । "অহে। আচরিতং কিং মে মঙ্গলং মঙ্গলামুনাঃ।"

(ভাগ০ ৪।২২।৭)

'মজলায়নাঃ মজলময়নং বেষাং' ( স্বামী ) (ক্লী ) ২ মজলগতি।

মঙ্গলারন্ত (পুং) মঙ্গলন্ত আরম্ভ: ৬তং। মঙ্গলজনক কার্য্যের আরম্ভ। গণেশের নামান্তর।

মঙ্গলাৰ্জ্জুন, জনৈক প্ৰাচীন কৰি। মঙ্গলালস্তন (ক্নী) মঙ্গলজনক দ্ৰব্য বিশেষের স্পৰ্শ। মঙ্গলালয় (পুং) মঙ্গলন্ত আলয়ঃ। ১ মঙ্গলাবাদ। ২ নারায়ণ। মঙ্গলাবট (ক্নী) ভার্মভেদ। (কপিলসংহিতা) মঙ্গলাব্ৰত (ক্নী) ব্ৰতভেদ। উমাব্ৰত। (কাশীখণ্ড) (পুং) ২ শিব।

মঙ্গলাফীক, বিবাহকালে নবদস্পতীকে বেশম বজে বন্ধন করিয়া বান্ধণ যে স্থাটটী মজলময় প্লোক পাঠ করিয়া থাকেন। মঙ্গলাহ্নিক ( নি ) মঙ্গলের জন্ত প্রাত্যহিক অনুষ্ঠেয় কার্যা। মঙ্গলীয় (তি) মঙ্গল-ছ। মঙ্গলসংকীয়।
মঙ্গলীশ, চালুক্যবংশীয় জনৈক নরপতি। ইনি মঙ্গলরাজ
বা মঙ্গলীশর নামে পরিচিত ছিলেন। [চালুক্যবংশ দেখ।]
মঙ্গলুর, মাজ্রাজ প্রেসিডেন্সীর দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার অন্তগতি একটী প্রধান নগর। অক্ষণ ১২° ৫১ ৪০ উ: এবং
ডাঘি০ ৭৪° ৫২ ০৬ প:।

থুষ্টীয় ১৬শ শতাকে এই নগর পর্ত্ত গীজদিগের দ্বারা তিনবার
লুষ্টিত হইরাছিল। পরে ১৬৪০ খুটান্দে বেদনুর-রাজগণ
এথানে হুর্গাদি স্থাপন করিয়া রাজ্যশাসন করিতে থাকেন।
১৭৬৩ খুটান্দে বেদনুর-রাজবংশ হায়দার আলীর নিকট পরাভূত হন। তদবধি মঙ্গলুর নগর হায়দারের নোসেনারক্ষার
আড্যারপে মনোনীত হয়। ১৭৬৮ খুটান্দে ইংরাজনৈত্ত
এই স্থান অধিকার করে। ১৭৮৩ খুটান্দে এখানে ইংরাজের
সহিত টিপু-সৈত্তের যুদ্ধ হয়। ১৭৮৪ খুটান্দে টিপু স্থলতান
পুনরায় ইহা দথল করিয়া লন। ১৭৯৯ খুটান্দে পুনরায়
ইংরাজের অধিকারে আইসে। তদবধি এই স্থান ইংরাজশাসনে শাস্তভাব ধারণ করিয়াছে। ১৮৩৭ খুটান্দে কোড়গবিজ্যোহের সময় গৌড় জাতি এই নগর জালাইয়া ধ্বংসে
পরিণত করে।

এই নগর শোভাময় দৃশ্যে পরিপূর্ণ, সর্বাঞ্জ পরিস্থার পরিচ্ছর এবং বাণিজ্য-সমূদ্ধিতে সমধিক উন্নত। মলবার উপক্রের প্রসিদ্ধ নারিকেল-নিকুঞ্জ মধ্যে এই নগর নেতাবতী ও শুর্পুর-প্রবাহিত-নদী মোহানায় অব্স্থিত। এই বন্ধরে বা নগরে জাহাজ প্রবেশ করিতে পারে না, কিন্তু আরবদেশীয় বগালা নামক পোতগুলি সহজেই পণ্যদ্রব্য লইয়া যাতায়াত করিতে পারে। নদী মুথে তিন পোয়া পথ দ্রে একটী আলোকবাটিক। আছে। উহা কেবল বন্দর নির্দেশের জন্ত রক্ষিত হইয়াছে। নেতাবতী বক্ষে বহিয়া বড় বড় নৌকা অনায়াসে পাণি-মঙ্গলুর পর্যান্ত গমনাগমন করে।

এখানে মঙ্গলা দেবীর প্রাচীন মন্দির অবস্থিত। ঐ
দেবীর নামান্ম্যারেই এই স্থানের নামকরণ হইয়াছে। এতদ্বির নামান্ম্যারেই এই স্থানের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়।
স্থলপুরাণে উক্ত মন্দিরএয়েরই মাহায়্য কীর্ত্তিত আছে।
মঙ্গলুরের ১॥০ ক্রোশ উত্তরে গুপুর-নদীতীরে একটী হগ
নির্মিত আছে। উহা 'স্থলতানের কেন্তা' নামে প্রসিদ্ধ।
টিপুস্থলতান ঐ হর্গ নির্মাণ করেন।

এথানে খৃষ্ট-ধর্ম-প্রচারের জন্ম বিভিন্ন খুষ্টান সম্প্রদায়ের গির্জা ও বিশ্ববিভালর আছে। স্থানীর সেনানিবাসে সাত শত দেশীয় পদাতিক দৈন্ত রক্ষিত হইয়া থাকে। ২ দক্ষিণ-কাণাড়া জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূ-পরিমাণ ৬২০ মাইল।

মঞ্চলেশ্বর তীর্থ (ক্রী) তীর্থভেদ্য এই তীর্থে সান করিলে সর্বপাপ কর হয়। (শিবপুরাণ রেবামাহাত্ম)

মঙ্গলোর, উঃ পঃ প্রদেশের শাহরানপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। অক্ষাণ ২৯° ৪৭ ১১ জঃ এবং দ্রাঘিণ ৭৭° ৫৪ ৪৮ পূঃ। প্রবাদ, রাজা মঙ্গল দেন নামক মহারাজ বিক্রমাদিত্যের জনৈক রাজপুত সামস্ত এই নগর স্থাপন করেন। ৬৮০ হিজি-রায় স্থাতান গিয়াদ্ উদ্দীন্ বল্বনের নির্মিত শাহ বিলায়তের মঙ্গজিদ্ এখানকার সর্বপ্রাচীন কীর্ত্তি। এতভিন্ন পূর্ব্বোক্ত মঙ্গলিরাজের নির্মিত একটা ভগ্ন হুর্গেরও নিদর্শন পাওয়া যায়।

मञ्जला (क्री) मञ्जलात माथू, मञ्जल-१९। > शिवकत, मञ्जलकाक । "मञ्जलाः मञ्जलः विदुः वरत्रामनवः छिम्।

"कीवछो कीवनी कीवा कीवनोग्ना मधूयवा।

मक्तानामरक्ष्मा 5 माक्त खंडा भग्निनी॥" (ভावथ॰ भूर्वथ॰)

(क्री) >० पि। >६ ठन्मन। >६ मक्ता छक्र। >७ वर्ष।

>५ निमृत। (ताक्रिन॰)

মঙ্গুলাকে (পুং) মঙ্গলা-সংজ্ঞায়াং কন্, ধন্ব। মঙ্গলশু মঙ্গলগ্ৰহখ প্ৰিয় ইতি যৎ, ততঃ স্বাৰ্থে কন্। মত্বকলায়।

'মঙ্গলাকো মহরঃ স্থান্মঙ্গলা চ মহরিকা।' (ভাবপ্রকাশ)
মঙ্গলাকু সুমা (স্ত্রী) মঙ্গলানি কুম্বমানি যস্তাঃ। শঙ্খপুপী।
মঙ্গলাকু পুং) কাশীরের একজন রাজা। (রাজত । ৮১৪৩)
মঙ্গলাকু বিয়া (স্ত্রী) মঙ্গলং মঙ্গলজনকং নামধেরং যস্তাঃ।
জীবস্তী। (জটাধর)

মঙ্গল্যবস্তু (ক্নী) মঙ্গলাং বস্ত। দর্পণাদি মঙ্গলজনক পদার্থ।
মঙ্গল্যা (স্ত্রী) মঙ্গলার সাধুরিতি বং টাপ্। ১ মলিকা
গন্ধযুক্তাগুরু। ২ শমী। ৩ অবঃপুঙ্গী। ৪ মিসী। ৫ শুক্রবচা। ৬ রোচনা। (মেদিনী) ৭ প্রিরন্ধু। ৮ শঙ্কাপুঙ্গী। (হেম)
৯ মাবপণী। ১০ জাবস্তী। ১১ ঝির । ১২ বচা। ১৩ হরিলা।
১৪ চীড়া। (রাজনি০) ১৫ দুর্বা। (রত্নমালা) ১৬ হুর্গা।
"শোভনানি চ শ্রেষ্ঠানি যানেবী দদতে হরে।

ত্রনামার্ভিরনী মঙ্গলা তেন সা স্বৃত্য ॥"(দেবীপু 88 অ॰)
মঙ্গাই, নদীভেদ।

মঙ্গাপুর, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর উত্তর আর্কট জেলার চল্লা গিরি তালুকের অন্তর্গত একটা নগর। কল্যাণ বেশ্বটেশ্বর-স্থামীর প্রাচীন মন্দিরের জন্ম এই স্থান সমধিক বিখ্যাত মন্দিরের গোপুর নানাশিল্লে পরিপূর্ণ।

মঙ্গিনী (স্ত্রা) মঙ্গে। নোশিরস্তদন্তা অস্ত্রীতি ইনি জীপ্ত। নোকা। (হেম) সংক্রান্ত্রী

মঙ্গুখান্, জনৈক মোগল-সর্লার ৷ ইনি দিলীশ্বর স্থলতান আলাউদ্দীনের রাজ্বসময়ে সিন্ধুপ্রদেশ আক্রমণপূর্বক উচ্চ হুর্গ অধিকার করেন।

মঙ্গুণী, বোষাই প্রেসিডেন্সীর ধারবাড় জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এথানে সিদ্ধলিঙ্গ ও কল্মষেশ্বরের ক্লফ প্রস্তর-নির্ম্মিত হইটী প্রাচীন মন্দির বিভ্যমান আছে। উহাদের প্রত্যেকের গাত্রে এক এক থানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মঙ্গুষ (পুং) নৃপভেদ। ত্রস্তাপত্যংকুর্বাদি**ত্বাং ণ্য। মাঙ্গু**ষ্ট্র মঙ্গুষের অপত্য।

ম্প্রেড়, মধ্যভারতের গোয়ালিয়র রাজ্যের অন্তর্গত একটা হর্গ স্থরক্ষিত নগর। পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত। অক্ষা• ২৬° ৬ ডঃ এবং জাঘি• ৭৮° ৬ পুঃ। এথানে ১৮৪৩ খৃষ্টাব্দের ২৯শে ডিসেম্বর ইংরাজনৈত্যের সহিত মহারাষ্ট্রীম্বদিগের ঘোর সংঘর্ষ উপস্থিত হয়। এই যুদ্ধে মহারাষ্ট্র-সৈত্য পরাভব স্বীকার করিয়া পলায়ন করে।

মজ্জ্বণ (ক্নী) মজ্জতানেনেতি মজ্জ্বন্যট্। জ্ব্রাজাণ ।
মজ্জ্বন্ধ অব্য ) মজ্জতীতি মস্জ বহুলবচনাৎ স্থঃ (পা॰ গা১।৬০)
১ জত ।

"ষদন্তিনঃ কটকটাহতটান্মিজ্ঞোর্ম ঙ্ ক্লুদপাতি পরিতঃ পটলৈরলীনাম্।" ( মাঘ ৫।৩৭ ) ২ ভূশার্থ, অত্যন্ত ।

মঙ্কুণ (क्री) मञ्जल প্ষোদরাদিখাৎ সাধুঃ। জञ्चाला।
মচ, > ধারণ। ২ উচ্ছার। ৩ উচ্চীভাব। ৪ অর্চা। ভাদি• আত্মদেট্। লট্ মঞ্চে। লোট্ মঞ্চাং। লিট মমঞ্। লুট্ মঞ্চিতা।
লুঙ্ অমঞ্চিঃ।

মচ, ১ দন্ত। ২ শাঠা। ৩ কথন। ৪ কন্ধন। ভাদি আত্মন । সক সেট্। লট্মচতে। লোট্মচতাং। লিট্মেচে। লুট মচিতা। লুঙ্জমচিষ্ট।

মচকচাতনী (স্ত্রী) গুলভেদ। পটোলী রুক্ষ। মচক্রেক (ক্লী) কুরুক্ষেত্রের অন্তর্গত তীর্থভেদ।

মচ চিচ কা (প্রা) মং শস্তুং চর্চ তাবেতি চর্চ- খূল, টাপ্ অত ইছং। প্রশস্ত। প্রশক্তো বালণঃ—বালণমচর্চিক।

মচবরম্, (মংশুবরম্) মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর গোদাবরী জেলার অমলাপুর ভালুকের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। গোদা- বরীর 'ব' দ্বীপাংশে অবস্থিত। এখানে বাণিজ্যাদির বিশেষ কোন সমৃদ্ধি দেখা যায় না।

মত্বান (দেশজ) মঞ্ শব্দের অপভ্রংশ, মাঁচা।

মচারি, (মাচাড়ি) রাজপুতনার আলবার-রাজ্যের অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। অঞ্চাত ২৭° ২৫ উ: এবং দ্রাঘিত ৭৬° ৪২ পূ:। এখানে সমাট শেরশাহের খ্যাতনামা উজীর হিমুর প্রাসাদ অব-স্থিত ছিল। মোগল-সমাট্ অকবর শাহের সেনাদল বহু কপ্টের পর এই স্থান অধিকার করিতে সমর্থ হয়। ১৬৭১ খুটাক পর্যান্ত এখানে আলবার-রাজবংশধর রাও কল্যাণসিংহের পুত্র রাও আনন্দ সিংহ শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। এই নগরেই তাঁহাদের রাজপাট প্রতিষ্ঠিত ছিল। ১৭৭৫ খুটাকে আলবার হুর্গ ইংরাজহন্তে সমর্পিত হইবার পর, এই স্থান ক্রমশঃ শ্রী-ভুট হইয়া পড়িয়াছে।

মাচার্দা, বোৰাই প্রেসিডেন্সীর কাঠিয়াবাড় বিভাগের দলাসা পর্বতপ্রাক্তত্তি একটা গগুগ্রাম। এথানে ১৮৬৭ খুটান্দের ডিসেম্বর মাসে বাবেল-বিজোহিসদ্দার মাণিকের সহিত হংরাজ-সেনার ঘোরতর যুক্ক হয়। ঐ যুদ্ধে কাপ্তেন হেবাট ও লা-টুচের মৃত্যু ঘটে। উক্ত সেনানাদ্বয়ের কবরের উপর স্মৃতি-স্তম্ভ রক্ষিত আছে। উহার ২০ ক্রোশ দক্ষিণ-পশ্চিমন্থ রাজকোট-গির্জ্জার এই যুক্ক-সম্বলিত একথানি শিলাফলক উৎকাণ আছে। মাচীদা, মধাপ্রদেশের সম্বলপুর জেলার অন্তর্গত একটা সামন্ত-রাজ্য। ভূপরিমাণ ১০ বর্গ মাইল।

২ উক্ত সামস্তরাজ্যের প্রধান নগর। অক্ষা• ২১: ৪৯ ছ:
এবং দ্রাঘি• ৮০ ৩৮ পূ:। এখানকার সন্ধার-উপাধিধারী
জমিদারগণ গোঁড়বংশীয়। পূর্বে তাহারা বিশেষ অত্যাচারী
ছিল, কিন্তু একণে শান্তভাব ধারণ করিয়াছে।

মচীবারা, পঞ্জাব প্রদেশের লুধিয়ানা জেলার অন্তর্গত একটা নগর এবং সিম্রালা তহণালের সদর। শতক্রনদার দক্ষিণকূলে অবস্থিত। অক্ষাণ ৩০° ৫৫ এবং জাদিও ৭৬° ১৪ ৩০ পুঃ। নহাভারতে এই প্রাচীন নগর-সমৃদ্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়, কিন্তু এক্ষণে ইহার বাণিজ্যসমৃদ্ধির অনেক হ্রাস হইয়াছে। এখানে তুইটা প্রাচীন মস্জিদ্ ও ক একটা হিন্দুতীর্থ এবং শিখদিগের পরম পবিত্র একটা 'গুরুবাড়া' বিভ্রমান আছে।

মচ্কা (দেশজ) ভালিয়া কৃষ্ণিতকরণ।
মচ্কান (দেশজ) কৃষ্ণন, বক্রীকরণ।
মচ্মচ্ (দেশজ) অফুট শক্ভেদ।

মছকন্দর। য়, জনৈক হিন্দু সাধু, বোষাই প্রেসিডেম্মার ধার-বাড় জেলার ছিন-মৃড়গুও প্রামে তাঁহার ভলনালর বিজমান। মছলন্দ, (দেশজ) রাজাসন। রাজা মহারাজা প্রভৃতি বিছানার উপর যে বছমূল্য আসনে উপবেশন করেন। মস্-নদ্ শন্বের অপজংশ।

মছলন্দপুর, ( মন্লনপুর ), বাঞ্চালার ২৪ পরগণার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এথানে নিকটবর্তী গ্রামনমূহের জাতত্রব্য বিক্রায়ের জন্ম একটা বিস্তৃত হাট আছে। বি, সি, রেলপথের টেসন অবস্থিত থাকায় এখানকায় বাণিজ্যের বিশেষ স্থবিধা ইইয়াছে। এই স্থান দিয়া বশীরহাট গমনাগমনের স্থবিধা আছে।

মছলাগাঁও, অবোধ্যা প্রদেশের গোওা জেলার অন্তর্গত একটা গওগ্রাম। করুরানাথ মহাদেবের মন্দিরের জন্ম এইস্থান সমধিক বিখ্যাত। এখানে প্রতিবংসর শিবরাত্রি উপলক্ষে একটা মেলা হয়।

মছলীপত্তন, মাজ্রাজ প্রেনিডেন্সীর অন্তর্গত ভারতোপক্লবর্তী একটী প্রধান নগর ও বন্দর। অক্ষা ১৬° ১৮ উঃ
এবং জাঘি ৮১° ১১ ৩৮ পৃঃ। এই নগরের পূর্বতন বাণিজ্যান্দ্র থ্যাতি স্থাব্ধ র্রোপথতেও বিস্তৃত হইয়াছিল।
গ্রীক-ভৌগোলিকগণ এই বন্দরকে Mæsolia শন্দে উল্লেখ
করিয়াছেন। এতদ্তির অনেকে অন্নমান করেন যে,
এই বন্দরে পূর্বে সমুজজ মংস্তের (মছলী) বিস্তৃত কারবার
ছিল, সেই হেতু এই স্থান মছলীপত্তন বা মংস্থানগর আখ্যা
লাভ করে।

করমগুল-উপকূলে এই নগররক্ষার জন্ত যে হুর্গ প্রতিষ্ঠিত আছে, তাহার ১॥। কোশ অদ্রে সমুদ্রতীরে মছলীবন্দর নামে দেশীয় লোকের বসতিপূর্ণ একটা পল্লী (পেট) আছে। ঐ স্থানের নাম হইতে সমগ্র স্থান 'বন্দর' নামে আখ্যাত হইয়াছে। ১৮৬৫ খৃষ্টান্দে ঐ হুর্গ হইতে সেনাদল স্থানাস্তরিত করায় হুর্গের এখন ভগ্নাবস্থা হইয়াছে। ইহার সন্নিকটে প্রোটেষ্টান্ট ও রোমান্ ক্যাথলিক খৃষ্টান সম্প্রদারের গিজ্জা আছে। উত্তর-পশ্চিমদিকের উচ্চ ভূমির উপর য়ুরো-পীয়গণের বাদবাটী দৃষ্ট হয়। ঐ স্থানে এখনও একটা ফ্রাসীদিগের কুঠা আছে। অপর সকল স্থান বর্ষার সময় জলমগ্র হইয়া যায়। ১৮৬৪ খৃষ্টান্দে ভীষণ ঝটিকার পর, এখানকার নানাস্থান ভগ্ন হইয়া শোভাহীন হইয়াছিল।

দাক্ষিণাত্যের কৃষ্ণাজেলার মধ্যে ইহা সক্ষপ্রেষ্ঠ বন্দর।
কোকনদ ও (কাকনাড়া) বেজবাড়া হইতে নৌকাযোগে স্থানীয়
বাণিজ্যের আমদানী-রপ্তানী হওয়ায় এথানকার বাণিজ্যের
প্রভাব অনেকাংশে থক্ম হইয়াছে।

এস্থানে হিন্দুশাসন-প্রাধান্তের কোন নিদর্শনই লক্ষিত হয় না। খুষ্টায় ১৪শ শতাব্দে সিংহলস্থ আরবীয় বণিক্গণ

দাক্ষিণাত্য আক্রমণ-কালে এই স্থানের বাণিজ্যোপযোগিত। দর্শন করিয়া এথানে একটা বাণিজ্য-বন্দর স্থাপন করিয়া যান। ১৪২৫ খুষ্টাব্দে কর্ণাটকরাজ দাক্ষিণাত্যের বান্ধণী-রাজগণের সহিত যুদ্ধকালে মুদলমান-দৈত্যের সাহায্য লাভ করায় তাহা-দিগের উপাসনার জন্ম এখানে একটা মসজিদ নিশ্মাণের অন্ত-মতি দেন। ১৪৭৮ খুষ্টাব্দে বান্ধণীরাজ ২য় মহম্মদ মছলীপত্তনের অধিকার লাভ করেন। পরে উড়িষ্যা-রাজবংশের অভ্যুত্থানে वामानीताकवः म शैनवन श्रेमा পড়ে এবং এই वन्तत छाशासत অধিকারভুক্ত হয়। ক্রমে গজপতিবংশের <mark>প্রভাব</mark> ক্ষীণ হহলে গোলকো ভাপতি স্থলতান কুত্ব শাহ এই স্থানের আধিপত্য গ্রহণ করেন। ঐ সময় হইতে প্রায় সার্দ্ধ শতাব্দ কাল ইহা গোলকোণ্ডা-রাজকরে স্বস্ত থাকে। তদব্ধি এথানকার বাণিজ্য-সমুদ্ধি দিন দিন উন্নতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে। গোলকো ভারাজবংশের রাজত্বকালে ইংরাজ প্রভৃতি যুরোপীয় বণিকগণ এথানে প্রবেশ লাভ করিয়া বাণিজ্যের উন্নতি ও বিস্তার কল্লে বিশেষ মনোনিবেশ করেন।

প্রকৃতপক্ষে করমগুলকূলস্থ মছলীপত্তনই ইংরাজের প্রথম উপনিবেশ বলা যায়। পুলিকটে বাণিজ্যকুঠী-স্থাপনে ব্যর্থমনোর্থ হ্ইলে, ইংরাজগণ 'গ্লোব' পোতাধ্যক্ষ कारश्चन हिल्लात्नत माहार्या अथारन ১७১১ शृष्टीरक अर्जनी স্থাপন করেন। ইহাই ইংরাজ-ইট্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির '৭ম ভারত্যাত্র।' নামে প্রসিদ্ধ। অতঃপর ১৬২২ খুষ্টাব্দে ইংরাজ-বণিকগণ ওলন্দাজ-বণিক কর্ত্তক স্পাইস্ আইলণ্ড ও পুলিকট **इरे** दिला ड़िल **इरेल महनी** पखर **आ**निया कूठी निर्मान করেন। ১৬২৮ খুষ্টাব্দে ভাহারা এস্থান হইতে বিতাড়িত হয়। ইহার চারি বংসর পরে গোলকোণ্ডা-রাজের ফর্মাণ বলে তাঁহারা পুনরায় এই বন্দরে প্রবেশ করেন। তাহা ইংরাজ ইতিহাসে 'গোল্ডন্ ফর্মাণ' নামে উক্ত হইয়াছে।

ওলন্যাজের পর, ইংরাজবণিকগণ এস্থানে বাণিজ্যকার্য্য-পরিচালনা করিতে লাগিলেন। তৎপরে ১৬৬৯ খুষ্টাব্দে ফরাসী বণিকসম্প্রদায় বাণিজ্যের অংশভাগী হইবার জন্ম এথানে আসিয়া উপস্থিত হন। ১৬৮৬ খৃষ্টান্দে গোলকোণ্ডা-রাজের সহিত মনোমালিন্স উপস্থিত হওয়ায় ইংরাজের বাণিজ্ঞা-রহিত করণের আদেশ হয় এবং ওলন্দাজগণ নগরের শাসনভার গ্রহণ করিয়া ইংরাজ বণিকদিগকে উচ্ছেদ করিতে চেষ্টা পায়। কিন্তু তাহাদের এ মনোরথ স্থাসিদ্ধ হয় নাই। উহার তিন বর্ষ পরে, সমাট্ অবঙ্গজেবের সেনানী জুলফিকার খাঁ দাক্ষি-ণাত্যবিজয়ে আদিয়া এথানকার কুঠা লুগুন করে। ১৬৯০ খুষ্টাব্দে ইংরাজগণ মোগল-সমাটের ফর্মাণ অনুসারে মছলী- পত্তনের পূণ বাণিজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন। ইহার পর কণাটক-যুদ্ধ পর্য্যন্ত এথানে আর কোন বাদবিসম্বাদ সমুখিত হয় নাই। ১৭৫ । शृष्टोरक निषाम এই नगत ও পার্শ্বরতী স্থানসমূহ ফরাসীদিগকে অর্পণ করেন। ১৭৫৩ হইতে ১৭৫৯ খুষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ইংরাজদিগকে এই বন্দরের অধিকারচ্যুত করা হয়। শেষোক্ত

वर्ष हे दाजरमनानी कुछ वनशूर्वक धहे कुर्ग अधिकात करतन এবং ১৭৬৬ थृष्टोर्स ममूनाम উত্তর-দরকার ইংরাজকরে 

ভারতীয় কার্পাদবস্তের উৎকৃষ্টতায় মুগ্ধ হইয়া ইংরাজ বণিকগণ লাভের আশায় প্রথমে এখানে আসিয়া কুঠী স্থাপন করিয়াছিলেন। বহুপূর্বকাল হইতেই স্থানীয় ছিটের থ্যাতি স্বৃদ্ধ বিস্তৃত হইয়াছিল। উহার উৎকৃষ্টতা উপলব্ধি করিয়া স্থদূর মূরোপ, পারস্ত, আফ্রিকা, ব্রহ্ম ও ভারতীয় দ্বীপ-পুঞ্জবাসী জনগণের নম্বন মন আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাহার। আদর ও আগ্রহের সহিত সেই ছিট গ্রহণ করিতে লাগিল। এখনও এখানকার তন্তবায়দমিতি কর্ত্তক প্রস্তুত প্রসিদ্ধ 'মাটাপোল্লম্' বস্ত্র এবং ভোয়ালে, টেবিল ক্লথ্ প্রভৃতি নানা-প্রকার উৎকৃষ্ট কার্পাদবস্ত বিদেশে রপ্তানী হয়।

এই নগর তেলগুরাজ্যে খুপ্তধশ্মপ্রচারের কেব্রস্থান বলিয়া বিবেচিত হয়। পুষ্টধর্ম প্রভাবে এথানে শিক্ষা বিষয়ে অনেক উন্নতি হইয়াছে এবং অনেকে ইংরাজ-আশ্রমে লালিত পালিত হইতেছে। ১৮৬৪ খুষ্টান্দের ভীষণ ঝটিকা ও বস্থায়\* এই নগর সম্পূর্ণরূপ ধ্বংসে পরিণত হয়, তদবধি এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধিরও হ্রাস হইয়া পাড়িয়াছে। এতদ্বিন মান্দাজে রেলপ্থ বিস্তার হওয়ায় এবং সেকেন্দ্রাবাদ হইতে রেঙ্গুন-সহরে সেনা-গমনাগমন রহিত হওয়ায় ১৮৬৫ খুষ্টাব্দে এথান-কার তুর্গ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

মছলাবন্দর, মান্তাজ-প্রেসিডেন্সীর কৃষ্ণা জেলার অন্তর্গত সমুদ্রতীরবর্তী একটা নগর। মছলীপত্তন দেখ। মছলীসহর, উঃ পঃ প্রদেশের জৌনপুর জেলার অন্তগত একটা ত্হসীল। গোমতী নদীর দক্ষিণভাগে অবস্থিত। ঘিদ্বা, মুঙ্গরা, বাদ্দাহপুর ও গ্রবারা প্রগণা ইহার অন্তর্ভু ত।

২ উক্ত জেলার একটা নগর ও তন্নামক তহসীলের বিচার-সদর। অক্ষা ্ ২৫° ৪১′ ১০″ উঃ এবং লাখি ৮২° ২৭′ ১৬″ পুঃ। এই নগরের প্রাচীন নাম ঘিস্বা। প্রবাদ, ঘিস্ত নামক জনৈক

<sup>\*</sup> এই ঝটিকায় মছলীপত্তনের সমগ্র গৃহাদি উড়িয়া যায় এবং অসংখ্য ব্যক্তি জলপ্রোতে ভাসিয়া ধায়। মছলীপত্তনের এই হুর্দ্দশার আখ্যান মি: গর্ডন মেকেঞ্জী বিশদরূপে লিপিবন্ধ করিয়া গিয়াছেন ।

ভর-দর্দার এথানে রাজত্ব করিতেন। তিনি স্বীয় নামান্ত্রদারে এই নগর স্থাপন করিয়া ধান। নগরভাগ জলাভূমিতে আছেয়। বর্ধার বন্ধায় সমগ্র স্থান জলপ্লাবিত হইয়া মংস্তে পূর্ণ হইয়া ধায় বলিয়। 'মছলী দহর' নাম প্রদত্ত হইয়াছে। রাজপ্তগণ ভর জাতিকে এস্থান হইতে বিতাড়িত করে এবং তাহারাও পরে মুসলমান কর্তৃক বিতাড়িত হয়।

মচছ (পুং) মান্ততি সলিলেনেতি মদ্-কিপ্; তথা সন্ শেতে ইতি শী-ড। মংস্তা (শক্রজা৽)

মাচেছন্দ্র (মংখেক্স), নেপালস্থিত বৌদ্ধ ও হিন্দুপ্জিও দেবতাবিশেষ। [নেপাল ও মংখেক্সনাথ দেখ।]
মাচেছন্দ্রগড়, বোদ্ধাই প্রেসিডেন্সীর সাতারা জেলার অন্তর্গত একটী গিরিত্র্গ। ১৬৭৬ খুটান্দে মহারাষ্ট্রকেশরী শিবাজি এই তুর্গ নির্দ্ধাণ করেন। এখানে মংখেক্সনাথের প্রাচীন মন্দির দৃষ্ট হয়। কালে গ্রামবাসী জনৈক ভক্ত এই দেবতার পূজামানসে এখানে আসিয়া উপস্থিত হন। তাঁহার বংশধর-গণ এখনও এই দেবমন্দিরের সেবাইত রহিয়াছেন। প্রতি বংসর এখানে একটী মেলা হইয়া থাকে।

প্রতিনিধিবংশ ১৮১০ খৃষ্টাব্দ পর্যান্ত এই ছুর্গ অধিকার করিয়াছিলেন। তৎপরে বাপু গোখ্লে ছুর্গ জয় করিয়া পেশবাপক্ষে শাসন করিতে থাকেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দের পর উহা ইংরাজের অধিকারে আইদে।

মচ্ছেন্দ্রাত্রা, নেপালরাজ্যে মচ্ছেন্দ্রনাথ দেবের প্জোপলক্ষে অন্ত্রিত উৎসবভেদ। [নেপাল দেখ]

মচ্বেতা, অযোধ্যা প্রদেশের দীতাপুর জেলার মিশ্রিথ তহনীলের অন্তর্গত একটা পরগণা। রাজা টোডরমল্ল এই স্থানকে একটা স্বতন্ত্র পরগণারপে নির্দিষ্ট করিয়া যান। তৎকালে কেশরীসিংহ নামে জনৈক অহবলরাজ এথানকার অধাশর ছিলেন। এই সামস্তরাজ বিনা দোষে স্বায় কায়স্কুলোত্তব দেওয়ানকে হত্যা করায়, স্নাট্ অকবর শাহ দেওয়ান-তনয়দ্মকে ক্তিপুরণস্বরূপ এই সম্পত্তি প্রদান করেন। তাহাদের মৃত্যুর পর এই সম্পত্তি কএকটা ক্ষুদ্র জমিদারীতে বিভক্ত হয়। একণে ১৯টা গ্রাম রাজপুত, ১০টা কায়স্থ, ২টা বাক্ষণ, ৬০০টা বৈরাগী এবং ৭০০টা মুসলমান জমিদারের অধিকারে রহিয়াছে।

২ উক্ত তহণীলের অন্তর্গত একটা নগর, গোমতী নদীতটে অবস্থিত। অকা • ২৭° ২৫° উঃ এবং দাঘি • ৮• ° ৪১′ পূঃ।
এখানে একটা প্রাচীন হুর্গ ও হরিদারতীর্থ নামে পুণ্যদলিলা
এক দীর্ঘিকা বিভামান আছে।

মজ কুর ( সারবী ) পূর্বকথিত, পূর্ববর্ণিত।

মজ কুরী (আরবী) রাজস্ব সম্বন্ধে, যে জমা অন্ত জমিনারের অধিকারে চিরস্থায়ি বন্দোবস্তে থাকে এবং যাহার রাজস্ব জমি-দারের বা স্থানবিশেষে গ্রমে শ্টের কর্মচারীর যোগে আদায় হয়।

মজকুরীতালুক, মুসলমান নবাবদিশের অধিকারকালে ক্ষুদ্র পরগণা বা ভূসপত্তির স্বতন্ত্র বন্দোবস্ত বিশেষ। এই সকল মজকুরী বা মংফরেকা তালুকের মধ্যে ভিরোল, মগুল-ঘাট, চুণাথালি, আসদনগর (মুর্শিদাবাদ), জাহাঙ্গীরপুর, কাগমারী, শিলবাড়ী, তাহিরপুর, চাঁদলাই, সম্ভোষ, সাভস্টকা, মহম্মদ আমিন্পুর, পুখুরিয়া প্রভৃতি প্রধান। এতন্তির ১৮ জন হুজুরী তালুকদার ( যাহারা থাল্সা সেরেস্তায় স্বয়ং রাজকর দাখিল করিতেন), অহা কৃষ্ণ মহাল ও রাজমহল প্রভৃতি সায়রাং ইহারই অস্তর্ভুক্ত। এই মজ্কুরী তালুকের অস্ততঃ ৮৮ ভাগ হিন্দু তালুকদার ছিলেন।

মজ্গুল্ (দেশজ) বিভোর।

মজপ, চম্পারণ্যের অন্তর্গত একটা প্রাচীন নগর। একংগ মজঃফরপুর নামে খ্যাত।

মজঃফর ত্রেন, 'জাম্-ই-জহান্-নামা' নামক গ্রন্থপ্রের জনৈক মুসলমান পণ্ডিত। ইনি হাকিম গোলামমহম্মদের পুত্র এবং হাকিম মহম্মদ কাসিমের পৌত্র। ইহার পূর্ব্বপূক্ষণণ বিভাবতার জন্ম বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। গোলাম মহম্মদ সমাট্ ফরুধসিয়রের শিক্ষাকার্য্যে নিযুক্ত থাকায় প্রভৃত সম্পত্তি উপার্জন করিয়া যান।

ইনি যুস্থফী ওরফে মহারৎ খাঁ নামেও সাধারণে পরিচিত ছিলেন। ১৭০৬ খুষ্টাব্দে অরঙ্গাবাদ নগরে ইঁহার জন্ম হয়। অতি শৈশবাৰত্বা হইতেই ইহার প্রতিভা বিকাসিত হইতে থাকে। সপ্তম বর্ষে ইনি কোরাণ পাঠ শেষ করিয়া পারস্ত-ভাষা অধ্যয়নে মনোনিবেশ করেন। অতঃপর ক্রমে পিতার নিয়োগামুদারে পঞ্চদশ বর্ষে ব্যাকরণ, স্থায়, অলম্বার, বিজ্ঞান ও আয়ুর্কেদ শাস্ত্র অধ্যয়নে ক্যুতকার্য্য হইয়া ৩য় বংসরের মধ্যে তত্তদ্বিত্থায় পারদর্শী হইয়াছিলেন। বিজ্ঞানশান্ত্রের मर्या हेनि श्रेनार्थविना, प्रत्वे , श्रीविशास प्लाविय, ফলিত-জ্যোতিষ ও সঙ্গীতশাস্ত্রে বিশেষ বাৎপত্তি লাভ করিয়াছিলেন। আয়ুর্কেদ শাস্ত্রে ইনি এরূপ স্ক্রজান লাভ করিয়াছিলেন যে, ইঁহার শিক্ষাদাতাও সময় সময় চমৎকৃত হইতেন। কালে ইনি দিল্লীখরের চিকিৎসকপদে অধিষ্ঠিত হন। অবকাশমতে বন্ধুবান্ধবগণের অনুরোধে ইনি **উন্থ**লুৎ তিবা, সিরাজুল হজ্জ, মিন্হাজুল হজ্জ প্রভৃতি কএকখানি প্রবন্ধ রচনা করেন। অতঃপর ইনি পূর্বতন মহাপুরুষগণের

कीवनी ও তৎमद्रनिত অলोकिक घটनामगृर এবং প্রাচীন কবিগণের জীবনী ও তাঁহাদের রচিত কাব্যাদি সংগ্রহে ব্যাপৃত হন। এই মহাগ্রহ ১৭৬৬-৭ খুষ্টান্দে সমাপ্ত হয়। উহা ৫ ভাগে বিভক্ত। ১ম ভাগে—রীতি-নীতিকথনপ্রণালী, সরস উত্তরদান, জ্ঞানগর্ভ রসপূর্ণ বাক্যাবলী-প্রয়োগ প্রভৃতি; ২য় ভাগে—উন্মন্ধিদ, আব্বাস, তাহিরীয়, সক্ষরী, সমানী, গজনবী, বোরী, সলজুকী, আতাবক, ইদ্মাইলি, তুর্ক, মোগল প্রভৃতি মুসলমান-রাজবংশের ইতিহাস; ৩য় ভাগে—বিভিন্ন দেশের ভৌগোলিক বিবরণ এবং সমাট্ অকবর শাহের সমকাল হইতে ১৯৮০ হিঃ পর্যান্ত ভারতীয় কবিগণের ইতিবৃত্ত, ৪র্ম ভাগে—কর্ম ও পৃথীচারী দেবদ্তগণের বিবরণ, পঞ্চভৃততত্ব, বন্ধাগুবিবরণ, নদ, নদী, প্রস্তরণ ও পশুপক্ষিগণের বৃত্তান্ত এবং ৫ম ভাগে—লিপিপ্রকরণ, ভাষাতত্ব, ব্যাক্তরণ, অলক্ষার, দর্শন ও রাজ্যশাসন সম্পর্কীয় আইন প্রভৃতি লিখিত হইয়াছে।

মজনু, প্রসিদ্ধ লয়লা-মজনু নামক পারদীকাব্যের নায়ক।
ইহার প্রকৃত নাম কায়েদ। সামস্তরাজ-কতা লয়লীর প্রণয়ে
মুগ্ধ ইইয়া তিনি একরূপ উন্মাদই ইইয়াছিলেন। লয়লীর
পিতা কতাকে অপর পাত্রে সমর্পণ করিবেন এই সংবাদে
ইতাখাদ ইইয়া তিনি গৃহত্যাগী হন। এইজতা তাঁহার
'মজনুন্' (উন্মাদ) আখ্যা ইয়। উন্ময় রাজবংশের প্রনিফা
হাসমের রাজ্যকালে ৭২১ খুটাকে তিনি বিদ্যমান ছিলেন।
তাঁহার ভালবাদা বা প্রেম জগতে প্রকৃতপ্রশারে নিমুদ্নিরপে
গৃহীত ইইয়া থাকে।

মজ নু খাঁ, সমাট্ অকবর শাহের জনৈক দেনানী। ইনি ১৫০৭ খুঠান্দে কালঞ্জ ব-ছর্গ অধিকার করেন।

্মজ তু শাহ, জনৈক প্রসিদ্ধ দক্ষ্যদর্শার। ইনি প্রসিদ্ধ ভবানী পাঠকের সহকারী ছিলেন।

মজ तुम् ( बावती ) गल, कठिन, मृहं।

মজ বৃতী ( আরবী ) দৃঢ়তা।

মজ মৃন্ ( আরবী ) পতাদিতে লিখিত দংবাদ।

মজ লিস্ ( আরবী ) সভা।

মজ লিসি (আরবী) মজ লিসের কার্যা। মজ লিস্ দক্ষীয়। মজন (দেশজ) মজনশনজ, মগ্র হওন, আসক্ত হওন।

মজ (পারসী) ১ বিজ্ঞপ, ঠাট্টা, তামাসা। ১২ স্থব। ও মন্ত্র। ৪ গলিত।

মজাক ( আরবা) আসাদ।

মজাড়্যা ( আরবী ) নৃত্যগীতাদির উপভোগেচ্ছু।

মজাদার (পারসী) > आश्वामयुक्त । २ श्वारमामकनक।

মজান (দেশজ) ১ ত্রন্ত করণ, হরণ। ২ পক বা পাকা ফল।
মজিথিয়া, পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার অন্তর্গত একটা
নগর। অক্ষাত ৩৯ ৫ তে উ: এবং জাবিত ৭৫ ১ পূ:।
অমৃতসর নগর হইতে ৫ ক্রোশ দ্বে অবস্থিত। উভয়
নগরে গমনাগমনের স্থবিধার্থ রাস্তা আছে। মধু জাট

মজাদারী (পার্নী) মজাদারের ভাব।

নামক জনৈক জাট-দর্জার কর্তৃক এই নগন্ধ প্রতিষ্ঠিত হয়।
তাঁহার বংশধর মজিথিয়া-দর্জারগণ পরবর্তীকালে মহারাজ
রণজিৎ দিংহ কর্তৃক বিশেষরূপে দ্যানিত হুইয়াছিলেন।
উভয় নগরেই দর্জারগণের বাদভবন প্রতিষ্ঠিত আছে।

মজিদ্ খান্, দান্দিণাত্যের শাবন্র হর্ণের জনৈক পাঠান
শাসনকর্ত্তা। ইনি ১৭২১ খৃষ্টান্দে পিতা আবহল গফুর খানের
মৃত্যুর পর পিতৃসম্পত্তির অধিকারী হন। রাজ্যাভিষেক কালে
তিনি দান্দিণাত্যের তৎকালীন মোগল-শাসনকর্ত্তা নিজামের
অনুমতি গ্রহণ না করার মোগলের শক্র হইয়া পড়েন। পরে
মোগলসৈত্ত শাবনুর হুর্গ আক্রমণ করিলে তিনি ভর্মজীত হইয়া
নিজামের শরণাপর হন। ১৭২০-৩০ খুষ্টাব্দের কোলাপুরসাতারা বৃদ্ধে তিনি কোলাপুররাজের পক্ষাবলম্বন ক্রায় কতকার্যের পুরস্কার স্বরূপ বেলগামের পূর্ব ও দন্দিণাত্যের সহকারী শাসনকর্তা মনোনীত করিয়া বেলগাম-হুর্ণের আধিপত্য
প্রদান করেন। তৎপরে তিনি স্কুক্লা, কাণাড়া ও বেদন্র
প্রদেশ অধিকারপুর্বক স্বায় রাজ্যভুক্ত করিয়া লন।

এইরপ জয়োলাসে গর্কিত হইয়। তিনি ১৭৪৬ খুষ্টাব্দে কৃষণা ও তৃপভদ্রা নদীবয়ের মধ্যবর্তিস্থানের মহারাষ্ট্র-কর রহিত করিতে কৃতসঙ্কর হন।

ইহাতে পেশবা বাজীরাও কুল হইয়া তাঁহার বিরুদ্ধে সৈতা প্রেরণ করেন। ১৭৪৭ খুষ্টাকে উভরপক্ষে যে সন্ধি হয়, তাহাতে মজিদ্ থাঁকে প্রায় ৩৬টা জেলা ছাড়িয়া দিতে হয়। কেবল মাত্র বাঙ্কাপুর, ভোরগল ও আজমনগর হুর্গ এবং হুব্লি, হাঙ্কল প্রভৃতি ১২টা জেলা তাঁহার অধিকারে থাকে।

১৭৪৮ খৃষ্টাব্দে নিজাম-উল্ মূল্কের মৃত্যুর পর হায়দরাবাদ সিংহাসন লইয়া তৎপুত্র নাসিরজঙ্গ ও পৌত্র মূজঃফর জঙ্গের বিবাদ উপস্থিত হয়। এই স্থতে মূজঃফরের পক্ষে ফরাসীসৈত্র এবং নাসিরের পক্ষে ইংরাজ ও মজিদ্-পরিচালিত সৈত্র যোগ দান করে, কিন্তু নাসিরের আচরণে বিরক্ত হইয়া তিনি মোগলসঙ্গ পরিত্যাগ করেন।

মজিদ্ খাঁ বুদ্ধিমান, সাহসী ও বীরচেতা ছিলেন। যুদ্ধ-বিগ্রহে তাঁহার হৃদ্ধ বিচলিত হইত না, দাতি তে ইংরাজ, ফরাদী ও মহারাষ্ট্রবিপ্লবের সময় তিনি অদম্য সাহদের সহিত রাজকার্য্য চালনা করিয়া গিয়াছেন। আজিও দাক্ষিণাত্যে লোকমুখে তাঁহার বীরত্ব ও বুদ্ধিমন্তার পরিচয় পা ওয়া বায়। তিনি নব ছবুলি নগর স্থাপন করেন।

মজুদ ( बाववी ) জমা, বর্ত্তমান।

মজুমু ( वादवी ) मनवक । . . . .

মজুমদার (আরবী) বাদসাহী আমলে যে ব্যক্তি রাজ্যসম্বন্ধীয় হিসাব্পত্র রাখিত, তাহারা মজুম্দার নামে অতিহিত হইত। বর্তমান সময়ে তাহাদের বংশপরম্পরা ক্রমে
সক্লই ঐ আধাার অভিহিত হইরা থাকে।

মজুর্ ( আরবী ) সামাত শ্রমজীবী, মুটে।
মজুরী ( পারশী ) মজুরের কার্যা।

মজুরীদার (পারদী) দৈনিক বেতনভোগী শ্রমজীবী।
মজ্জকুং (ক্লী) মজ্জানং করোজীতি ক্ল-কিপ্তুগাগমন্চ। অস্তি।
মজ্জন্ (বং) মজ্জতি অস্থিষিতি (মস্জ খন্ উক্লন্ পূষন্
সীহন্ ক্লেন্ স্থেন্ মুদ্ধন্ মজ্জনিত্যাদি। উণ্১০১৫৮) ইতি

কনিন্ নিপাত্যতে চ। ১ বৃক্ষাদির উত্তম সারভাগ, চলিত সার।

"যন্ত ষম্ভ ফলস্তেহ বীৰ্য্যং ভবতি যাদৃশম্।

তপ্ত তত্তৈব বার্য্যেণ মজ্জানমভিনির্দ্ধিশেং ।" (রাজব॰)
২ অন্থিমধ্যন্থিত স্নেহবিশেষ। পর্য্যায়—শুক্রকর, অন্থি-ক্ষেহ, অন্থিদন্তব, অন্থিদার, তেজদ্, বীজ, অন্থিজ, জীবন, দেহসার। (রাজনি॰) ইহার লক্ষণ,—

"অন্থি বং স্বাহ্যিনা পকং তস্ত সারো দ্রবো ঘনঃ।

নঃ স্বেদবং পৃথগ্ভূতঃ স মজ্বেত্যভিধীয়তে॥" (ভাবপ্রত)

অস্থি স্বীয় অগ্নি ধারা পাক হইয়া তাহার দ্রব ঘন যে সার

তাহাই মজ্জা নামে অভিহিত। স্কুশতে লিখিত আছে,

বৃহদ্ মন্থির অভ্যন্তরন্থিত নেদকেই মজ্জা বলে। স্থূল অন্থির

অভ্যন্তর-গত হইলেও তাহাকে মজ্জা কহে। সকল প্রাণীর
উদরে স্ক্র-সন্থিতে মেদ অব্স্থিতি করে।

"তুলান্তিবু বিশেষেণ মজ্জা জভান্তরে স্থিতঃ।" (ভাবপ্রতি )
ইহার গুণ —বল, গুক্র, রস, শ্লেম, মেদ ও মজ্জা-বর্দ্ধক।
আমরা যে দ্রব্য ভোজন করি, সেই দ্রব্যের সারাংশ পরিণত
হইয়া রসক্রপে উৎপন্ন হয় এবং অসারাংশ মল ও মৃত্রক্রপে
নির্নাত হয়। পরে ঐ রস হইতে শোণিত, শোণিত হইতে
মাংস, মাংস হইতে অন্থি এবং অন্থি হইতে মজ্জার উৎপত্তি
হইয়া থাকে।

মজ্জন (ক্লী) সদ্জ লুটে। ১ স্থান। "জ্ঞান্থলীযজ্জনপ্রীতিং ন জানস্তি মক্সন্থিতাঃ।" (ব্যাজ্ভরঞ্জিণী) ২ মঞ্জিজ (শক্ষচন্দ্রিকা) মজ্জনিত (তি) মদ্জ-ণিচ্, ভূচ্। মজ্জনকারী। মজ্জন (পুং) ফলাস্চর মাতৃতেদ।

मञ्जम् (क्री) मञ्जा।

মজ্জসমুদ্ধ ( ক্লী ) মজ্জা সমূত্র উৎপত্তিস্থানং যশু। শুক্র, মজ্জা হইতে শুক্রের উৎপত্তি হয়। ( হেম )

মজ্জা (স্ত্রী) মক্ষতীতি মদ্জ-অচ্, অজাদিয়াং টাপ্। অস্থিনার। ইহার গুণ—বাতনাশক, বল, পিত ও কফপ্রদ, মাংসের তুল্যরূপ গন্ধযুক্ত, বুংহণ, বলকর। (রাজব॰)

মজ্জাজ (পুং) মজ্জার। জারতে ইতি জন-ড। ভূমিজ গুণ্ওলু। মজ্জান (দেশজ) ডোবান।

মজ্জামেহ (পুং) প্রমেহতেদ; মজ্জাগত প্রমেহ। (মাধবনি) মজ্জারজস্ (পুং) শুগুখুবু। (বৈশ্বকনি)

মজ্জারস (পুং) মজ্জ্যা রসঃ। তক্ত। (রাজনিন্) ২ সপ্তলা, মনসা বিশেষ। (বৈজ্ঞকনিন্)

মজ্জাবহুত্যোত (পুং) মজ্জা ধাতুবাহক নাড়ী, ইহার সস্থি ও সক্থি। (চরকবিমানস্থান ৫ অন্)

মজ্জাসার (ক্রী) মজ্জারাং সারো যশু। জাতীফল। (রাজনি॰)
মজ্জিকা (স্ত্রী) ১ লক্ষণাকল। ২ বকস্ত্রী। (বৈত্বকনি•)
মজ্জ ক (ত্রি) ১ মজ্জনশীল। ২ মণ্ডুক।

মড্জু থা, জনৈক বিজোহি-দলপতি। ১৮৫৮ খুটান্দের সিপাহী বিজোহের সময় ইনি আপনাকে মোরাদাবাদের নবাব বলিয়া ঘোষণা করেন এবং স্বহস্তে শাসনকার্য্য পরিচালনা করিতে থাকেন। সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া তিনি ইংরাজ মাত্রের ধনলুঠন ও নিধন আদেশ করিয়া প্রজা সাধারণকে উত্তেজিত করিয়াছিলেন। উক্ত বর্ষের ২৫শে এপ্রিল জেনারল জোনস্ সদলে মোরাদাবাদে আসিয়া উপস্থিত হইলে তিনি পুত্রসহ ধৃত এবং নিহত হন।

মজ্জু সা (স্ত্রী) মজ্জি দ্রব্যাণ্যত্ত, মস্ক উক্ষন্ টাপ্নিপাতনাৎ সাধু:। মঞ্যা। (অমর্টীকা রায়ম্•)

মজ মন্ (ক্লী) মস্জ মনিন্ প্যোদরাদিখাৎ সাধু:। বল।
মজ বো (পারসী) দৈনিক বেতন দ্বারা সঙ্গীত-কুশলী
বাইজীগণের নৃত্যগীতাদি কার্যা।

মঝাগাঁ ৰ, উঃ পঃ প্রদেশের দীতাপুর জেলার অন্তর্গত একটা গগুগ্রাম। নিঘাদন হইতে ৮ কোশ উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এখানে ধনুদ্ধারী নাথের মর্শ্বরপ্রস্তর নির্মিত একটা প্রতিমৃত্তি আছে। উহাকে অনেকে তিকতীয় বৌদ্ধমৃত্তি বলিয়া কল্পন। করে।

ম্বাগা ওন্ (ম্বাগাঁও) উঃ পঃ প্রদেশের বাকা জেলার মাউ তহনীলের অন্তর্গত একটা নগর। রাজাপুর নামেও খ্যাত, যমুনা নদীর দক্ষিণ কুলে অবস্থিত। এথানে হিন্দি রামায়ণ-প্রণেতা সাধক কবি তুলসী দাসের বাসভবন ছিল। সমাট্ অকবর শাহের সমসাময়িক অনেকগুলি প্রাচীন হিন্দু মন্দির এই স্থানের প্রাচীন সমৃদ্ধি জ্ঞাপন করিতেছে। ঐ সকলের মধ্যে সোমেশ্বরের মন্দিরই সর্বাপেক্ষা প্রধান।

[ রাজাপুর দেখ। ]

শ্বাবার, উ:পঃ প্রদেশবাদী আদিম জাতি বিশেষ। মীর্জা পুরের দক্ষিণস্থ পার্বাতীয় স্থানে ইহাদের অধিক বাস দেখা যায়। পর্বতোপরিস্থ বন-দহনপূর্বাক 'দহিয়া' প্রথায় ক্রায়-কার্য্য দ্বারা জীবিকার্জন ইহাদের প্রধান কার্য্য।

জাতিতত্ত্বিদ্গণ ইহাদিগকে পার্কতীয় গোঁড় জাতির অন্তর্ম শাথা বলিয়া অনুমান করেন। ইহারা দৃঢ়কায় ও বলিষ্ঠ, ইহাদিগের মুখ চেপ্টা, কপালাস্থি নীচু, নাক খাঁদা, নাসাচ্চিত্র বড়, ঠোঁট পুরু ও দীর্ঘ, হনুদ্বয় নিগ্রো জাতির অনুরূপ এবং গাত্রবর্ণ তদনুরূপ রুষ্ণ। ইহারা সম্পূর্ণরূপে উলঙ্গথাকে, কেহ কেহ লজ্জা নিবারণের জন্ত কৌপীনের মত সামান্ত বস্ত্রথণ্ড আচ্ছাদন করে মাত্র। যাহারা নগরসারিধ্যে বসবাস হেতু সভ্যতা শিক্ষা করিয়াছে, তাহারা নিমশ্রেণীর লোকের মত অঙ্গাছাদন করিতে শিথিয়াছে।

মার্জাপুরী মঝবার বা মাঁঝিদিগের মধ্যে পোইয়া, তেক্মা, মরাই, বইকা ও ওল্কু নামে ৫টা স্বতন্ত্র থাক দৃষ্ট হয়।
১ম থাকে—মর্কাম, পোইয়া, কুশ্রো, নেতি ও শীর্ষো; ২য় থাকে—মর্পচি, নেতাম, পোসাম, করিয়াম্, সিন্দরাজ, কোরাম,ওইমা, দদাইচি,কোরাইচি,উলঙ্গবতী ও কারগোতি; ৩য় থাকে—কোইয়াম সরোতিয়া, পন্দরু, কারপে, কুসেজা, পুরকেলার, মসবাস, অরমোর, অরপত্তি ও কারপত্তি; ৪য়্থ থাকে—বোইকা, কোরাম অরম্, পাবলে, চীচাম, বলরিয়া, ওতে, উর্রে ও সলাম এবং ৫ম থাকে—ওল্কু, পোর্তে, কোরচো, কামরো, স্থমের, জৈঠা ও শাহজাদ প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণী আছে। ত্র শ্রেণী বা বংশের কতকগুলির সহিত মধ্যভারতবাসী গোঁড়জাতির সৌসাদৃশ্য আছে।

কিংবদন্তী আছে, ইহারা জব্বলপুরের পশ্চিমদিথন্তী পর্বতমালা এবং নশ্বদা ও শোণ নদীর উৎপত্তি ভূমি হইতে এখানে আসিয়া বসবাস করিয়াছে। ইহারা পশ্চিম-বিদ্যা ও কৈমূর গিরিমালার পাঁচটী গিরিহুর্গকে আপনাদের আদিম বাসভূমি বলিয়া উল্লেখ করিয়া থাকে এবং বলে যে, ঐ পঞ্চ থাকের আদিপুরুষগণ পঞ্চ ভাই ছিল ও বিভিন্ন গিরি-ছর্গে রাজত্ব করিত। এইরূপ মরাই মণ্ডলগৃড়, মর্পচি-সম্বাপুরের অন্তর্গত সার্গগৃড়, নেতাম সোণাগৃড়, সর্বোতা গাঢ়াগড়, কোরচো ফুলঝরগড়, উর্বে ঝঞ্চনগ্রগড়, ওইমা মক্রমাগড়, পোর্ত রায়গড়, পোইয়া পাটনগড়, করিয়াম থৈরাগড়,পোনাম উজ্জিয়নীগড়, তেকাম লাঞ্জিগড় এবং অরমু চাঁদগড় হইতে আগমন করে। পূর্ব্বোক্ত ত্র্গগুলির অব-হান নির্দেশ করিতে পারা যায় ; কিন্তু কোরামদিগের বাস-ভূমি বিলারোগড়, মার্কামের দন্তগড়, কুশরোর মোহরগড়, অরমোরের চিনবিলগড় এবং অরপত্তিগণের দৈদাগড় প্রভৃতি হান নির্দিয় করা স্কুচিন।

প্রায় ১০ প্রুষ হইল, ইহারা আদিবাদ তৃমি পরিত্যাগ
করিয়া মীর্জাপুরের ছধি ও দিংরোলি পরগণায় এবং সরগুজা
সামস্তরাজ্যে আদিরা বাদ করিয়াছে। সময় সময় ইহারা
পূর্বতন বাদভূমির সারণগড় ও মরুয়াগড় তীর্থে গমন করিয়া
থাকে। ইহারা বলে যে, অযোধ্যাপতি রামচক্র যথন জনকরাজভবনে হরধয়ু ভঙ্গ করেন, তথন সেই ধয়ু চারিথণ্ডে
বিভক্ত হয়। উহার একথণ্ড নম্মদাতীরে পতিত হইয়াছিল।
ঐ স্থান ইহাদের একটী পবিত্র তীর্থরূপে গণ্য। এখনও
সময়ে সময়ে ইহারা এই তীর্থে আগমন করিয়া থাকে।

ইহারা স্ব স্থাক বা কুড়ি মধ্যে বিবাহাদি করে না, কিন্তু
মামেরা, চাচেরা, ফুফেরা ও মৌসেরা প্রভৃতি বিবাহে নিষেধ
নাই। অনেকের মধ্যে গোঁড়-প্রথামত প্রাভূপুত্রকভার
বিবাহ প্রচলিত দেখা যায়। সরোতাদিগকে নিরুষ্ট জ্ঞানে
পোইয়াগণ তাহাদের সহিত আদান প্রদান করে না

দ্রদেশবাসী হইলেও সমধর্মাচারী মাঝিগণ পরস্পরের
মধ্যে পুত্র-কন্থার আদান প্রদান করিতে কুন্ঠিত হয় না।
বিবাহের পূর্ব্বে পাত্র ও পাত্রীকে স্বতম্ব একটী স্থানে বসিয়া
আহার করিতে হয়। তংপরে বিবাহ সিদ্ধ হইলে কন্থা স্বামিগৃহে গমন করে। সাধারণতঃ ইহাদিগের মধ্যে একটী মাত্র বিবাহ করিতে দেখা যায়; কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যাদি দোষযুক্ত হইলে
পত্নান্তর গ্রহণের ব্যবস্থা আছে। উচ্চশ্রেণী অথবা ধনশালী
মাঝিদিগের মধ্যে বহুপত্নীক হওয়া গৌরবজনক।

স্বামী স্বীয় পত্নীগণ লইয়া একত্র থাকিতে বাধ্য। ঐ স্ত্রীগণের মধ্যে জ্যেন্তা সর্বাপেক্ষা মাননীয়া ও গৃহক্ত্রীরূপে বিবেচিত, এমন কি, জাতীয় সভায়ও ভাহার সন্মান বেশী। বিবাহের পূর্ব্বে বালিকাদিগের স্বাধীনতা কিছু অধিক। তাহারা গোচারণাদি কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে এবং গ্রামের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া স্বজাতিবর্গের সহিত আলাপ পরিচয় করিয়া লয়। এইরূপে স্বেচ্ছাবিহারিণী হইয়া যদি তাহারা কাহারও সহিত অবৈধ প্রণয়ে আসক্ত হয়, তাহা হইলে জাতীয় সভা হইতে ভাহাদের বিশেষ কোন সাজা

দেওয়া হয় না। কন্তার এই নিন্দনীয় আদক্তির জন্ত তাহার পিতাকে অথবা সময়বিশেষে তাহার উপপতিকে জ্ঞাতিবর্গের মনস্কৃষ্টির জন্ত একটী ভোজ দিতে হয়়। তংপরে প্রণয়িয়্মর্মর বিবাহকার্য্য যথানিয়মে সম্পাদিত হয় এবং তাহারা জাতীয় সোপানে পূর্বস্থান অধিকার করে। কিন্তু যদি ঐব্বতী কন্তা ভিন্নজাতীয় পুরুষে আদক্ত হয়, তাহা হইলে তাহার জাতিচ্যুতি ঘটে এবং সে উপপতি-সহবাসে থাকিয়া আপন জীবিকার্জন করিতে সমর্থ হয়।

ইহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রচলিত নাই। কিন্তু বালক ও বালিকার যথাক্রমে ১৬ ও ১২ বর্ষেই বিবাহ দেওয়। হইয়া থাকে। গোড় জাতি হইতে ইহাদের বিবাহপ্রথা সম্পূর্ণ যতয়। বরক্ত্রা ও ক্যাক্ত্রার স্ব স্থ পুত্র-ক্যার বিবাহে অভিমত হইলে, পাতারি নামক জাতীয়পুরোহিত বিবাহক্ত্রা হইয়া উভয় পক্ষে গমনাগমন করে। বিবাহ পাকা করিবার জ্যা সাধারণতঃ পূর্ণিমা রজনীতেই কথাবার্তা স্থির হয়। পাতারি মনোমত ক্যা নির্দিষ্ট করিয়া দিলে, বরের বন্ধুগণ ক্যার রপ-শুণ পরীক্ষার জ্যা তাহার পিত্রালয়ে গমন করে। বিবাহের প্রাথমিক প্রক্রিয়াগুলি সমাধা ইইলে বরের বন্ধুগণ ক্যার বাড়ীতে 'পুরি' ভক্ষণ করে। তৎপরে স্বজাতিবর্গ-সমক্ষে বর ও ক্যাক্ত্রা একত্র হইয়া পরম্পরের হস্তে হস্ত রাথিয়া মদ্যপূর্ণ 'দৌনা' বিনিময় ও গরম্পীরে অভিবাদন করে। তদনস্তর উপস্থিত স্বজাতিবর্গকে মদ্য, পিষ্টক প্রভৃতি থাওয়া-ইয়া বিবাহ সম্বন্ধ দৃঢ় করা হয়।

বিবাহকালে কন্সার মাতৃলপত্নীকে বস্তাদি উপঢৌকন দেয় এবং বরের মাতৃল স্বীয় ভাগিনেয়কে যৌতৃকস্বরূপ অর্থ দান করে। বিবাহ শেষ হইলে বরকর্ত্তা স্বীয় শ্রালককে গোবৎস কিংবা মহিষ উপহার দেয়। উহাকে ইহারা মাতৃল 'বিদাই' বলে।

ইহাদিগের মধ্যে কন্তাপণ দিবারও প্রথা আছে। বরকর্ত্তাকে কন্তার জন্ত ৩/ চাউল, কন্তা ও কন্তার মাতার জন্ত
ছইখানি সাড়া, একহাঁড়ি পুরি ও পাঁচ টাকা নগদ দিতে হয়।
নিমন্ত্রিত বর ও কন্তামাত্রীদিগের ভোজ এবং ঐ টাকার হাঁড়ি
প্রভৃতি রন্ধনোপকরণ ক্রন্ত্র করা হইবে বলিয়া এই কন্তাপণ
গৃহীত হয়, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঐ টাকা কন্তাকর্তা স্বীয় কন্তাকে
যৌতুকস্বরূপ প্রত্যুপণ করিয়া থাকে।

বর বধু আনিতে যাইবার পূর্বে খেত বস্ত্র পরিধান করে, রঞ্জিত বস্ত্র-পরিধান এইরূপ শুভকার্য্যে নিষেধ। বাত্রার পূর্বে মাতা পূত্রকে বরণ করিয়া থাকে। উহা 'পরছন' নামে ধ্যাত। তৎপরে মাতা স্বায় পূত্রকে কোলে শোয়াইরা স্তন- ছক্ষ পান করার। তদন্তে অখারোহণে অথবা বাঁপ ও কাগজে
নির্মিত জাহাজে চড়িয়া বর স্বীয় আজীয় কুটুম্বে পরিবৃত হইয়া
কভালয়ে গমন করে। পাজী এভৃতি অপর কোন যানারোহণে
গমন করিলে জাতিচাতি ঘটে। কভালয়ের সমীপে উপস্থিত
হইলে কভাপক্ষীয়গণ বিশেষ অভ্যথনা করিয়া তাহাদিগকে
বিনিবার নির্দিপ্ত আটচালামধ্যে লইয়া যায়। এখান হইতে
বরের পিতা স্বায় পুত্রবধ্র জন্ত একছড়া হাঁহলী ও একথানি
বাজু পাঠাইয়া দেয়। বিবাহকালে ঐ অলঙ্কার কন্তাকে
পরিধান করিতে হয়।

গৃহপ্রাঙ্গণন্থিত মাঁড়ো বা মঞ্চের নীচে বিবাহ দেওর। হয়।
পাতারি পুরোহিত বিবাহে যাজকতা করিয়া থাকে; কিন্তু
ভূত প্রতিষেধের জন্ত বিবাহমঞ্চের প্রথম খোঁটা বৈগাদিগকে পুতিতে হয়। এই বৈগাগণ তাহাদের ন্তায় জ্বনার্য্য
জাতি। ভূতাবেশ শান্তির জন্ত ইহাদের বিশেষ খ্যাতি আছে।
অপেকাকৃত উন্নত মন্ববার্মাদেগের মধ্যে ব্রাহ্মণ কর্তৃক নির্দিন্ত
ভূত-লগ্নেও বিবাহ দিবার প্রভূতি প্রচলিত হইয়াছে, কিন্তু
বাহ্মণেরা কোন কার্য্যেই পৌরোহিত্য করে না।

গাটবন্ধনের পর, সাধারণতঃ কভাদান এবং তৎপরে বর ও কভাকে একাদনে বসাইয়া পান ভোজন করান হয়। বরের পিতা কভাপক্ষীয় কর্ত্তীগণকে বস্তাদি উপচোকন দিলে তাহার৷ আসিয়া নবদস্পতির পদ্বুগল খোত করিয়া তাহাদের কপালে স্থ্যনারায়পের (পিটুলি ও দিখি) ফোটা দেয়। ইহার পর, বর স্বহস্তে কভার সীমস্তে সিন্দূর দান করে। এই সময় কভার মাতুল ভায়ীজামাইকে একটা বৎসভরী যৌতুক দিয়া থাকে।

সিন্দ্রদানের পর, সমস্ত বিবাহ ব্যাপার চুকিয়া গেলে, বর ও কভাকে অস্কঃপ্রকোষ্ঠ মধ্যে লইয়া যাওয়া হয়। উহাকে কোহাবর বা বাসর ঘর বলে। ঐ গৃহে কেবল মাত্র বর ও কভা থাকে, অপর কেহ ধাইতে পারে না। কভার ভাতা গৃহের হার কল করিয়া দাঁড়ায়। নবদশ্যতি-দর্শনাভিলামী বর বা কভাষাত্রিগণ যৌতুক দিলেই প্রবেশ করিতে পায়।

বিবাহ রাত্রে বরষাত্রীদিগকে ভোজ দেওয়া হয় না।
বিবাহরজনী প্রভাতা হইলে পাতারি পুবোহিত চাউল,
জল ও আত্রপত্রপূর্ণ একটা লোটা লইয়া বরকর্তার সমুথে
উপস্থিত হয় এবং ভোজে আদিবার জন্ত নিমন্ত্রণ করিয়া
থাকে। বরকর্তা ঐ পাত্রটা স্পর্শ করিয়া নিমন্ত্রণে সম্মতি
জ্ঞাপন করিলে পাতারি সেই পাত্র লইয়া অপরাপর বরপ্রশীর ও ক্রাপ্রীয় কুটুর্গণের নিকট এবং স্ক্রাভিত্রের্প
সমক্ষে উপনাত্র হইয়ানিমন্ত্রণ জানায়। এই সময়ে নিমন্ত্রণ

জানাইবার জন্ম জনৈক চামার বা ঘাসিয়া পুরোহিতের পশ্চান্তাগে ঢাক বাজাইরা গমন করে। তোজনে উপবিষ্ট ইয়া বরবাতী মাতেই খান্ত ত্রব্য স্পর্শ করে না। পরে কন্যাকর্তা আসিয়া ভাষাদের মর্যাদা কর্মপ কিছু ধরিয়া দিলে তাহারা বিশেষ আগ্রহের সহিত ভোজন ব্যাপারে নিপ্ত হয়।

পর দিবদ বর ক্সাদ্হ সীয় পিতারেরে আসিয়া উপস্থিত হইলে বরের মাতা ও অক্সান্ত রমণীগণ বধুমাতাকে বরণ করিয়া গৃহে আনম্বন করে। এই সময়ে আগত রমণীগণ আনন্দর্নীত করিতে থাকে। তৎপরে বর ও ক্সাকে তৈল হরিদ্রা আম্বান্ত পাকে। তৎপরে বর ও ক্সাকে তিল হরিদ্রা আম্বান্ত প্রান্ত করেন হয়। তদনন্তর কোহাবর বা বিশ্রামগৃহ মধ্যে বর ও ক্সাকে জল শাইতে দিয়া বরের মাতা ও নিমন্ত্রিত কুটুর রমণীগণ নিকটস্থ মরোবর-তীর হইতে মৃত্তিকা তুলিয়া আনে, উহাকে 'মাটমজল' বলে।

ঐ মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া তত্পরে ত্ইটী জলপূর্ণ কলস বদাইরা রাখে। তৎপরে রমণীগণ বরকে তথায় আনিয়া কপালে পাঁচ বার তৈল হরিজা ছোয়াইবার পর মান করায়। এই সময় পর্যান্ত বর ও কতাকে খেতবন্ত্র পরিধান করিয়া থাকিতে হয়। এফণে সেই খেতবাস ত্যাগ করিয়া তাহারা রঞ্জিত বাস পরিধান করে। নৃতন বস্ত্রেও নবদম্পতির গাইট বন্ধন করা হয়।

তৎপরে ত্একটা গার্মস্থা প্রক্রিয়ার পর ছেল্ছা দেবের পূজা করা হয় । এই ছল্ছাদেবই বিবাহের অধিষ্ঠাত্তী দেবতা বলিয়া গণ্য।

দিরাগমনের পর ইহাদের 'পাকম্পর্শ' হয়। ঐ নব-বিবাহিতা কুলবধু সহস্তে পাক করিয়া স্বজাতিবর্গকে ভোজন করাহয়া থাকে।

অতত্তির দরিতের পক্ষে 'বীণা' বিবাহ ও বিধবার পক্ষে 'সাগাই' বিবাহ প্রচলিত আছে। বীণা বিবাহপ্রথা কত-কাংশে অন্মন্ধেশার 'ঘরজামাই' প্রথার অন্থরপ, কিন্তু এই বিবাহে জামাতাকে কএকবর্ষ স্বীয় ভাবী শুভরালয়ে কার্য্য করিতে হয়।

সাপাই বিবাহে দেবরকে বিবাহ করাই সর্ববাদিসমত, কিন্তু বদি দেবর ভ্রাতৃপত্নীকে গ্রহণ করিতে অস্বীকৃত হয়, তাহা হুইলে সেই রমণী অপরকে বিবাহ করিতে পারে।

হহাদের মধ্যে বিবাহবন্ধন ছেদের কোন নিয়ম নাই।
সামী উন্মাদ, ধ্বজভন্ধ বা নিরুদ্দেশ হইলে রমণী পত্যন্তর গ্রহণ
করিতে পারে, কিন্তু এরপ স্থলেও দেবরকে বিবাহ করাই
নিয়ম। সাগাই বিবাহ কালে বিধবা রমণীর পূর্ব বিবাহ-

প্রদত্ত ক্যাপণ নৃতন স্বামীকে ফেরত দিতে হয়। ঔরস্কাত পুত্রগণ পিতৃধনের অধিকারী হইয়া থাকে। ষতদিন পিতা জীবিত থাকে, ততদিন কেইই সম্পত্তি ভাগ করিতে পারে না। পিতার মৃত্যুর পর ইহারা স্ব স্থাপ্য অংশ ভাগ করিয়া লইয়া স্বতন্ত্র স্থানে বাস করে। বিবাহিতা পত্নীর গর্ভজাত ও রক্ষিতা রমণীর গর্ভজাত সন্তানগণ পিতৃজাতি প্রাপ্ত হয়, কিন্তু অবৈধ জাত সন্তানগণ স্বশ্রেণীমধ্যে একত্র আহার করিতে পায় না।

জাতপুত্রা কোন বিধবা রমণী যদি স্বজাতি মধ্যে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার পুত্রগণ পিতৃবন্ধুগণের সহিত্ত একত্র বাস করিতে পারে ও পিতৃ-সম্পত্তির অধিকারী হয়; কিন্তু যদি ঐ রমণী ঘবংশ-বহিভূত অপর কোন ব্যক্তিকে বিবাহ করে, তাহা হইলে তাহার পূর্ব্ব-সামিধনে কোন অধিকার থাকে না; বরং সেই পুত্রগণ তাহাদের পূর্ব্ব পিতার ধনে অধিকারী হইয়া থাকে। কিন্তু কোন কোন হলে ঐ পুত্রগণকে উভয় পিতারই ধনে অধিকারী হইতে দেখা বায়। বিধবা রমণীগণ স্থামীর সম্পত্তি নন্ত করিতে পারে না, কিন্তু খোরপোষের দাবী করিতে পারে।

বিধবার উভয় স্বামিজাত সন্তানই সমান। তাহাদের মধ্যেও বিশেষ কোন তারত্ব্য লক্ষিত হয় না। পিতার খনে একমাত্র পুত্রগণই উত্তরাধিকারী হইয়া থাকে। কেবল মাত্র জ্যেষ্ঠ পুত্রই সম্পত্তির সমান ভাগের দশাংশ ভাগ অধিক প্রাপ্ত হয়। পুত্রের অভাবে পরিবার-মধ্যম্থ দ্রাতা বা ভ্রাত-পুত্রগণ ও জ্যেষ্ঠ বা খুল্লতাতের সম্পত্তির অধিকারী হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা দকলেই মুত ব্যক্তির বিধবা পত্নীগণকে ভরণ পোষণ করিতে বাধ্য। সচ্চরিত্রা বিধবাগণ আজীবন খোরপোষ পায়। তাহার চরিত্র কলুষিত হইলে তাহাকে গৃহ হইতে বহিষ্ণুত করিয়া দেওয়া হয়। কন্তাগণ বিবাহ পর্যান্ত পিতৃধনের অংশভাগিনী হইয়া থাকে। তাহাদের তৎকাল পর্যান্ত জীবনযাতা ও বিবাহ-বায় পিতৃসম্পত্তি হইতে নিজাহ করিতে হয়। পিতার মৃত্যুর পর জাতপুত্র পিতৃসম্পত্তির অংশভাগী ইইতে পারে না। তবে যদি পিতা মৃত্যকালে স্বীয় পত্নী-গর্ভের কথা উল্লেখ করিয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সম্পত্তি-লাভের আশা থাকে। গৃহত্যাগী ব্যক্তির ধনাধিকার নাই। বিভাগ কোলি জন কলে ।

পুত্রীন ব্যক্তি দত্তক গ্রহণ করিতে পারে, কিন্তু দৌহিত্র জীবিত থাকিতে কাহারও দত্তক গ্রহণের ক্ষমতা নাই। এই দত্তক গ্রহণ সম্বন্ধে ইহাদের মধ্যে অনেকগুলি নিয়ম আছে, তন্মধ্যে এই কএকটা প্রধান—

- ১। প্রথম দত্তক জীবিত থাকিতে দিতায় দত্তক গ্রহণ করিবে না।
- ২। অবিবাহিত, অন্ধ, অপত্নীক ও সম্যাসী মন্তক লইতে পারিবে না।
- ৩। পুত্রহীন বিধবা রমণীর দত্তকগ্রহণে অধিকার নাই।
  নে তাহার সম্পত্তি কোন নিকটাত্মীয়কে দিতে বাধ্য।
  কিন্তু উত্তরাধিকারীদিগের সম্মতিক্রমে বিধবা রমণী দত্তক
  গ্রহণ করিতে পারে।
- ৪। জ্যেষ্ঠ পুত্রকে দত্তক দিবার নিয়ম নাই। অবিবাহিত পুত্র মাত্রকেই দত্তক দেওয়া যাইতে পারে,কিন্তু কন্তাকে নহে। দত্তক লইতে হইলে ভ্রাতৃ সম্পর্কীয় কোন নিকটাত্মায়ের পুত্রকে লওয়া চাই। গৃহীতা ও দত্তক উভয়ই এক কুড়ি বা থাকভুক্ত হইবে।

যদি কোন ব্যক্তির দত্তক গ্রহণের পর, পুত্র সন্তান জন্মে, তাহা হইলে তাহারা উভয়েই পিতৃসম্পত্তির সমানাংশ প্রাপ্ত হইরা থাকে। বীণাবিবাহে যে বালককে ঘর জামাতার স্থায় রাথা হয়, তাহাও একরপ দত্তকের তুল্য। প্রায় তিন বংসর কাল সে ভাবী খন্তরের গৃহে থাকিয়া পুত্রের ভায় সকল কার্য্যই করে। উক্ত সময়ের পর, কভার পিতা তাহার সহিত স্বীয় পুত্রীর বিবাহ দিয়া থাকে। এই বিবাহের সমস্ত খরচ কভাকের্তাকেই বহন করিতে হয়। বিবাহের পর ক বালক দারা খন্তর আর কাজ করাইতে পারে না এবং তাহারও আর খন্তরের সম্পত্তির উপর কোন অধিকার থাকে না।

প্রস্তির গর্ভাবস্থার কোন সংস্কার নাই। পূর্ব্যুথী হইয়া রমণীকে সন্তান প্রস্ব করিতে হয়। চামাইন দাই আসিয়া জাত বালকের নাভিচ্ছেদ করে এবং ফুল প্রভৃতি লইয়া বাহিরে কোন মাঠে পুতিয়া রাথে। ৬য় দিনে ছঠি (য়য়) পূজা হয়, ঐ দিন প্রস্তি ও জাত বালক মান করিয়া ভদ্ধ হয়।

বারহি অর্থাৎ বাদশ দিনে বালকের মন্তক মৃত্তন করা হয়। ঐ দিন জ্ঞাতিবর্গও ক্লৌরকর্ম করিয়া শুদ্ধ হয়। তৎপরে প্রজাতি সকলে মত্তপান ও ভোজন করে। বালকের পিনী বা জ্যেষ্ঠা ভগিনীকেই আতৃড্ঘর ধুইয়া পরিষ্কার করিতে হয়।

মৃত্যুশব্যার শারিত ব্যক্তিকে ফাঁকা মাঠে লইরা বার। তংপরে মৃতের মৃথে পিণ্ড দিরা তাহারা দাহ করে, কেহ বা পুতিয়া ফেলে। দাহের পর, তাহারা মৃতান্থি লইয়া গলাজনে নিক্ষেপ করে। তৃতীর দিনে গৃহস্থ পুরুষ মন্তক মৃণ্ডন করে এবং চতুর্থ দিনে প্রাদের ভোজ হয়। দশ দিনে পাতারি

ব্রাহ্মণ আসিয়া মৃতের ব্যবহার্য বস্ত্র ও পাত্রাদি লইয়া যায়। উহা হিন্দু মহাব্রাহ্মণগণের দানগ্রহণের তুল্য। তাহাদের পাতারি পুরোহিতগণ ঐ সকল দ্রব্য মৃতের ব্যবহারার্থ প্রেত-লোকে প্রেরণ করিয়া থাকে। ১০ম দিনে অশৌচাস্ত হইলে জ্ঞাতিবর্গ একত হইয়া মন্তক, শ্রক্রাও গোঁক কামাইয়া ফেলে। তৎপরে পুনরায় একটী আত্মীর কুটুম্বের ভোজ হয়।

শবদাহান্তে গৃহে প্রত্যাবৃত্ত হইয়া ইহারা সেই রজনাতে
পথে থাজাদি ছড়াইয়া যায়। বিশাস এই যে, প্রেতাত্মা
সেই পথে পুনরায় বিচরণ করিয়া থাকে। পুতাদি জন্মিলে
পাতারি আসিয়া বলে যে, এই পুত্ররূপে তোমাদের পূর্ক পুরুষের অমৃক ব্যক্তি জন্ম গ্রহণ করিয়াছে, তথন তাহারা সেই মৃত ব্যক্তির নামান্ত্র্যারে জাত পুত্রের নামকরণ করে।
যথন কোন গোবৎস জন্মের পর মাতৃত্তন পান করে না, তথন তাহারা ওঝা ডাকাইয়া প্রতিকারের চেটা পায়। ওঝা আসিয়া বলে যে, 'এই গোবৎসরূপে তোমার পিতা জন্ম গ্রহণ করিয়াছে।' সেই কথা শুনিয়া তাহারা সেই বাছুরের প্রতি বিশেষ যত্ন প্রদর্শন করে, কথনও তাহাকে লাঙ্গলে জুতিয়া ভূমিকর্বণে লইয়া যায় না।

মৃত ব্যক্তির শরণার্থ ইহারা কখনও শ্বৃতিস্তম্ভ রাথে না। কেবল মাত্র পুত্র বা কভার বিবাহ সময়ে ইহারা পিতৃ-পুরুষ-গণের তৃপ্তির জন্ত মুরগী ও মন্ত প্রদান করে। মৃতের ১০ম দিনে পাতারি আসিয়া প্রেতের উদ্দেশে হোম ও থান্ত দ্রব্যাদি উৎসর্গ করিয়া থাকে। বর্ত্তমান কালে অনেক উন্নত মাঝি হিন্দ-আচার-ব্যবহারের অমুকরণ করিতেছে।

हेशारमत 'পাতারিগণ' অনেকাংশে গোঁড় জাতির 'প্রধানের'
সমত্লা। তাহারা একবোগে ব্রাহ্মণ ও মহাবাহ্মণের কার্যা
সমাধা করিয়া থাকে। ইহারা মহাদেব, বুড়া দেও, লিঙ্গো
ও দিহ নামক দেব এবং দেবী ও দেবহারিণী প্রভৃতি দেবীমূর্ত্তির উপাদনা করে। এতদ্ভির ইহাদিগের মধ্যে ভৃত, নাগ ও
মূসলমান ককির প্রভৃতির পূজা দেখা যায়। সরগুজা সামস্ত
রাজ্যের বাহ্বা ও মার্চা পর্বতে হইটী গুহা আছে। মার্চাপর্বতগুহা মহাদানী দেবের আশ্রম স্থান এবং বাহ্বা পর্বতে
দানা জাতীয় এক পিশার্চী আছে। উহারা রোগাদির অধিঠাতা। ইহাদের ভৃষ্টিসাধনের জন্ত একমাত্র বৈগারাই পর্বততটে অগ্রসর হয়, অপর সাধারণে পর্বততলে যাইতেই ভয়
পায়। বৈগাগণ প্রাণের ভয়ে পর্বতে পা দেয় না, তাহারা
পর্বত্বের নিম্নদেশে থাকিয়াই ছাগ বলি ও হোমাদি করে।

'করম্' নৃত্যই ইহাদের মধ্যে পরম পবিত্র। স্ত্রী-পুরুষ সকলে স্বাস্থ্য প্রপ্রাঙ্গণে একতা হইয়া একটা করম বৃক্ষের ডালের চতুর্দিকে নৃত্য করিয়া বেড়ায়। একদিকে পুরুষে মাদল বাজায় ও অপর দিকে রমণীগণ উচ্চ তানে গান করিতে থাকে। পুরুষেরাও গানে যোগ দিয়া নৃত্য করে। এই করম-নৃত্যের সময় সকলে মত্তপান করিয়া থাকে।

धनी माखिशन वाजाननी, अज्ञान, विकार्यन, अमजकलेक প্রভৃতি স্থানে তীর্থধাত্রায় গমন করে। কাশীতে গঙ্গান্ধান এবং শোণ নদে স্নান ইহাদের বিশেষ পুণাজনক। গ্রহণাদিতে बान ७ (भोष-मःकान्तित थिठु । भार्त्त रेरात्मत मरात्मादमत পর্ব। গো ব্রাহ্মণ ও গঙ্গা জলে ইহাদের বিশেষ ভক্তি আছে। কোন বিষয়ে শপথ করিতে হইলে, ইহারা তরবার, ত্রাহ্মণের পদযুগল, গোপুচছ, অথবা গঙ্গাজল স্পর্শ করিয়াই শপথ করিয়া থাকে। কোন কোন সময়ে অগ্নির উপর হাঁটিয়া অথবা জল মধ্যে অবস্থান করিয়া ইহারা আপনার দিবোর সার্থকতা দেখাইয়া থাকে। এতদ্বির অন্তান্ত অশিকিত অসভ্য জাতির স্থায় ডাইনে পাওয়া, ভূতাবেশ, স্থপ্ন কল এবং কৃষি কার্য্যাদিতে দৈব বা ভৌতিক শক্তির সঞ্চার বিষয়ে ইহাদের বিলক্ষণ আস্থা আছে। কএটা অমূলক ভ্রান্ত বিশ্বাদের বশবর্তী হইয়া ইহারা এরূপ ঞ্জীভূত হইয়াছে বে, কোন একটা ক্ষুদ্র কার্য্যেও উপদেবতাদির শান্তি ব্যতীত ইহাদিগের নিষ্কৃতি নাই।

স্ত্রীলোকগণ বস্ত্রালঙ্কার-মণ্ডিত হইয়া থাকিতে ভাল বাসে।
উক্তি ধারণ না করিলে তাহাদের অঙ্গশোভাই হয় না।
বিখাস,—উকিধারী ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে প্রমেশ্বর স্বর্গে
স্থান দেন না অনেকে গলায় শীতলা দেবীর মূর্ত্তি-অঙ্কিত পদক
ধারণ করিয়া থাকে।

মবাবেন, বারাণদী বিভাগের বস্তী জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। মোক্ষবন নামে খ্যাত। এখানে বৌদ্ধ প্রাধান্ত সময়ে বিহারাদি প্রতিষ্ঠিত হইমাছিল।

মবোরা, উঃ পঃ প্রদেশের মুজঃফর নগর জেলার অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। এখানে মুসলমানদিগের কএকটা প্রাচীন কবর বিশ্বমান আছে। তন্মধ্যে, (১) সৈরদ মহম্মদ খাঁ কর্তৃক ৯৭২ হিজিরার নির্মিত সৈরদ সাইফি খাঁ ও তাহার মাতার সমাধিমন্দির। এই কবরবাটিকা সর্বপ্রেমা স্থান করিরাছিলেন, কিন্তু ত্র্ভাগ্য বশতঃ তাঁহার জীবদ্দশার প্রিম্ন পুত্র সৈরদ মাইফি খাঁ ও প্রিয়তমা পত্নীর প্রাণ বিরোগ হওরার তাহান্দিগকে এই সমাধিমন্দিরে স্থান দেওরা হয়। (২) সৈরদ মহম্মদ খাঁর খেতমর্ম্মর নির্মিত কবরমন্দির। উহা ১৮২ ক্রীর নির্মিত হইরাছিক। (৩) মারাণ সৈরদ ভ্রেন্নের

১০০০ হিঃ নির্মিত সমাধিমন্দির। (৪) সৈরদ উমার নুরের সমাধিমন্দির ও (৫) অষ্টকোণী প্রস্তব্ধ উল্লেখযোগ্য। এই শেষোক্ত স্তৃপটী সৈরদ মহম্মদ খার পিতার রচিত বলিয়া প্রকাশ।

মঝোরা, উ: পঃ প্রদেশের ফৈজাবাদ জেলার অকবরপুর তহনীলের অন্তর্গত একটা পরগণা। এখানে বৈজপুর গ্রামের নিকট মধা ও বিশী নামক ক্ষুদ্র সোতস্বিনী হয়ের সক্ষম হইয়াছে। ঐ স্থান মহাপুণাজনক। প্রতি বংসর এখানে একটা মেলা হয়। ঐ সময়ে সক্ষমে স্থানার্থ বহু তীর্থবাতীর সমাগম হইয়া থাকে। সক্ষমের পর নদীয়য় তোঁস্ নামে প্রবা-হিত হইয়াছে। এখানে অনেক প্রাচীন কীর্দ্তি আছে।

মঝোলি-সালিমপুর, উঃ পঃ প্রদেশের গোরখপুর জেলার দেওরিয়া তহলালের অন্তর্গত হইটী গণ্ডগ্রাম। ছোট গণ্ডকের উভয় তারে অবস্থিত। হইটী গ্রাম একত্র করিলে একটী নগর বলিয়া গণ্য করা যার। এই গ্রামদ্বরের মধ্যে মবৌলিতে একমাত্র হিন্দু এবং সালিমপুরে ম্সলমানগণ বাস করে। গণ্ডকতীরবর্ত্তী মবৌলী গ্রাম স্ব্রাপেক্ষা প্রাচীন। এখানে মঝৌলী রাজগণের প্রাসাদ অবস্থিত। এই সমৃদ্ধ বংশ বহুকালের শাসন-বিশৃঞ্জালায় অনেক সম্পত্তি নম্ভ করিযাছে। এক্ষণে ইংরাজরাজের অনুগ্রহে সালিমপুরের দিন শ্রীবৃদ্ধি হইতেছে। রাজপ্রাসাদ ও হুর্গ ব্যতীত মবৌলিতে চারিটী প্রাচীন শিবমন্দির আছে। ইহার এক ক্রোশ দক্ষিণপুর্বের কুণ্ডিলপুর গ্রামে একটী প্রাচীন হুর্গের ধ্বংসাব-শেষ দৃষ্ট হয়।

মঞ্ (পুং) মঞ্জি উচ্চীভবতীতি মচি-মঞ্। ১ থটা ১ ২ কর্ণবংশ, চলিত মাচা। ৩ উচ্চ মগুপবিশেষ। "দোলায়মানং গোবিন্দং মঞ্জুং মধুস্দনম্। রথস্থং বামনং দৃষ্ট্। পুনর্জন্ম ন বিঅতে॥ (স্মৃতি)

মৃঞ্চক (পুং) মঞ্চ-স্বার্থে কন্। ১ খটা।

"বারিধানী তু কুস্তশ্চ মার্জনী মঞ্চকস্তথা।

অহঞ্চ মংপতিশ্চেতি যুগ্মত্রিতয়মেব নৌ॥"(কথাসরিৎসাং২৭১৯১)

২ ইন্দ্রকোষ। ৩ উচ্চমগুপ। (ত্রিকা•)

মঞ্চক পত্রী (স্ত্রা) স্থরপত্রীলতা। ইহার গুণ—তিক্ত, উষ্ণ, পিত্তবর্দ্ধক, বিষদ্ধ, কফ, বাত, জ্বর, কাস ও ক্রমিনাশক। মঞ্চকার্ (প্রং) মঞ্চকঃ বটাদিরাশ্রো মঞ্চ। মৎকুণ,

চলিত ছারপোকা। ে( রাজনি• )

মঞ্চকাস্থ্র (পুং) অস্করভেদ। নির্দ্ধিক বিজ্ঞানি কাল্যনি আহ্বার্যনি আহ্বায়নপ্রেতিস্ত্ত-প্রয়োগ-দীপিক। প্রণেতা।

মঞ্চমগুপ (পুং) মঞো মগুপ ইব। শশুরক্ষার্থ কুটার।
চলিত টঙ্, পর্যায়—কুদ্রন্ধ। (হারাবলী) রুষকেরা শশুরক্ষার জন্ম মাঠের মাঝে উচ্চ করিয়া মাচার মত প্রস্তুত
করে, উহাকে মঞ্চমগুপ কহে। উহারা এই মঞ্চের উপর
বাস করিয়া শশু রক্ষা করিয়া থাকে।

মঞ্জল, মাক্রাজ প্রেসিডেন্সীর বেলরী জেলার অন্তর্গত একটী গণ্ডগ্রাম। আদোনি হইতে ১০ ক্রোশ উত্তরে অবস্থিত। এখানকার রামলিঙ্গুয়ামী ও মন্ত্রাল যেল্লম মন্দির সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। রাঘবেক্রাচারীর মন্দির-গাত্রে একথানি শিলাফলক দৃষ্ট হয়। উপরোক্ত মন্দিরছম্মের মাহাত্ম্য স্থলপুরাণে কীর্ত্তিত হইয়াছে। প্রায় ২৫০ শত বর্ষের প্রাচীন একটী সন্ন্যাসীর সমাধি সাধারণের নিকট পবিত্র বলিয়া গণ্য। বছ তীর্থ্যাত্রী এই ক্ষেত্র দর্শনে আগমন করিয়া থাকে।

মঞ্জ ড়, বোষাই প্রেসেডেন্সীর করাচী জেলার শেহরান্
উপবিভাগের অন্তর্গত একটা হুদ। অন্ধা• ২৬°২২ হইতে
২৬°২৮ উ: এবং দ্রাঘি• ৬৭°৩৭ হইতে ৬৭°৪৭ পূ:। আরল
ও নারা নদীদ্বর ইহার মধ্যে নিপতিত হওয়ায় উহার কলেবর
বর্দ্ধিত হইয়াছে। বর্ধার সময় ইহা লঘে ২• মাইল ও প্রস্তে
১• মাইল পর্যাস্ত বিস্তৃত থাকে। বর্ধা কমিয়া আসিলে
উহার চারি পার্শের জল সরিয়া আইসে, তথন উহার চতৃপার্শ্বের জলের ব্যাস ১• মাইল হয়। পার্শ্ববর্ত্তী যে সকল
স্থানে জল কমিয়া যায়, তাহার উপর গম প্রভৃতি শস্তের চাস
হইয়া থাকে।

এই ব্রদের পার্যদেশ অয় অয় নাবাল। কিন্তু তাহার
মধ্যহলের গভীরতা অধিক। উহাতে নানাপ্রকার বৃহৎ বৃহৎ
মৎশু জন্মে। ঐ মংশু কাঁঠা মারিয়া ধরিতে হয়। জলাভ্যস্তরে
নানাপ্রকার আগাছা থাকায় জাল ফেলিবার উপায় নাই। শীতকালে প্রকৃটিত-পদ্ম শোভিত হ্রদের শোভা অতীব মনোরম।
মপ্তাদিকরা, মাল্রাজ প্রেসিডেন্সীর ত্রিবাঙ্ক্ড রাজ্যের অস্তর্গতি একটা নগর। অক্ষা॰ ৯° ২৬ উ: এবং দ্রাঘি• ৭৬৩০ প্র:। এখানে স্থানীয় জাতদ্রব্যের বিস্তৃত বাণিজ্য আছে।
মপ্তার (ক্রী) মঞ্জয়তি দীপ্যতে ইতি মন্জ-অর। ১ মুক্তা।
২ তিলকর্ক। ৩ বল্লী। (শক্রব্রা০)

মঞ্জরাবাদ, মহিন্তর রাজ্যের হসন জেলার অন্তর্গত একটা তালুক। ভূপরিমাণ ৪৫৭ বর্গ মাইল। শকলেশপুরে ইহার বিচার সদর অবস্থিত।

পশ্চিমঘাট পর্কতিমালার বনবিভাগ লইয়া এই সম্পত্তি গঠিত। ইহার প্রাচীন নাম বলম্। খৃষ্টীর ১৪শ শতাকে বিজয়নগর-রাজগণ এই নগর জনপূণ করেন। তাঁহারা পাটেল দর্দারদিগের হস্তে এই স্থানের শাসনভার অর্পণ করিরাছিলেন। ১৩৯৭ খুষ্টাব্দে জনৈক পালিগার রাজবংশের
হস্তে এই স্থান সমর্পিত হয়। ১৯শ শতাব্দের প্রারম্ভ পর্যন্ত
তাঁহারা এধানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিলেন। ১৭৯৯
খুষ্টাব্দে ইংরাজ কর্তৃক প্রারম্ভণত্তন অধিকারের পর ঐ
বংশের শেষ রাজা বেস্কটাদ্রি নায়ক স্বীয় রাজ্যসীমা বুদ্দি
করিতে চেষ্টা পান। উহার হুই বর্ষ পরে তিনি ইংরাজ
কর্তৃক ধৃত ও নিহত হন। এই তালুক ও নাদে ও ২৮
মন্দেশে বিভক্ত। প্রত্যেক নাদে এক এক জন পাটেল ও
মন্দেশে এক এক জন সন্দার অবস্থিত থাকিয়া রাজকার্য্য
পর্য্যালোচনা করিয়াথাকেন। এখানকার অধিবাদিগণ সাধারণতঃ বীরচেতা, সকলেই বন্দুক ও তরবার ব্যবহার করে।
মঞ্জরাবাদ পর্বত্বমালার প্রাকৃতিক দুশ্র অতীব মনোহর।

মঞ্জরি (স্ত্রী) বল্লরি। বল্লতে বুণোতি তরুং বল্লরিঃ বলমি বল্ল-ড, স্থতৌ নামীতি অরি, মঞ্জু মনোজতাং রাতীতি মঞ্জরিঃ পুর্বেণ ডিঃ, মনীধাদিখাত্বকারশু অকারঃ। অভিনবোদ্গতা, সুকুমারা পল্লবাফুররূপা বল্লরি।

'মঞ্জরিমঞ্জরী মঞ্জিম ঞ্চরং ত্রিষু বল্লরী। বল্লরং ত্রিষু বল্লিশ্চ বল্লরিঃ পত্রনালিকা ॥' ( হেমচক্র )

বল্লরি ও মঞ্জরিতে প্রভেদ এই,—লতামাত্রই বল্লরি আর
অভিনবনির্গতা, আয়তা, স্কুকুমারা সকুস্কুমা বা অকুসুমা
লতাই মঞ্জরী। যথা—চুতমঞ্জরি; কদলীমঞ্জরি।

মঞ্জরিক। (স্ত্রী) মঞ্জরী।

মঞ্জরিত (ত্রি) মঞ্জর-ভারকাদিখাদিতচ্। ১ অঙ্ক্রিত। ২ মুকুলিত।

মঞ্জরী (স্ত্রী) মঞ্জরি-কৃদিকারাদিতি পক্ষে গ্রীষ্ । ১ মুক্তা। ২ তিলবুক্ষ। ৩ লতা। (শব্দরত্বা•)

"নির্গতে মঞ্চরীকুঞ্জাদপশুৎ পুরতন্ততঃ। কন্মে নীলনিচোলিন্তো স কেচিচ্চান্ধলোচনঃ॥"

( রাজতরঙ্গিণী ১৷২০:৭ )

৪ মঞ্জরি। (ভরত) ৫ তুলসী। (রাজনি৽) ৬ ছন্দো-ভেদ, এই ছন্দের প্রতিপাদে ১৪টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ—

"সজসা জলোগিতি শরগ্রহৈম এরী।" (বৃত্তরত্বা • টীকা)
মঞ্জরীক (পুং) > গন্ধত্লনী। ২ মূজা। ও তিলকবৃক্ষ।
৪ তুলনী। ৫ বেতসলতা। ও অশোকবৃক্ষ। (বৈত্বকনিও)
মঞ্জরীনত্র (পুং) মঞ্জর্যাং মঞ্জর্যাবস্থায়ামপি নম্র:। বেতসবৃক্ষ।
মঞ্জা (স্তা) মজি-পচাত্তচ, টাপ্। > ছানী। ২ মঞ্জরী।
মঞ্জি (পুং) মজি-ইন্। মঞ্জরী। (ত্রিকা০)

মঞ্জিক। (স্ত্ৰী) মঞ্জলীতি মঞ্গুল, টাপ্ অত ইবঞ্চ। বেখা। মঞ্জিফলা (স্ত্ৰী) মঞ্জিলী ফলেহখাঃ। কদলী। (ত্ৰিকা•) মঞ্জিল, গাতক্ষেত্ৰদ্বের মধ্যবন্তী পথ।

মঞ্জিরা, বেরার প্রদেশের ইলিচপুর জেলার মেল্লাট বিভাগের অন্তর্গত একটা প্রাচীন গ্রাম। ইহার সম্প্রদিক্স পর্বতের উপত্যকা ভূমে পর্বতকর্তিত শুহামন্দির ও বৌদ্ধানীয়াদি দৃষ্ট হয়। এতন্তির এথানে স্তন্তাদি অনেক প্রাচীন কীর্ত্তি পরিলক্ষিত হইয়া থাকে। সরিকটবর্তী অধিত্যকা দেশে একটা প্রস্তব্য আছে।

মঞ্জিষ্ঠা (ত্রী) অভিশয়েনেরং মঞ্জিমতী, মঞ্জিমতী ইষ্ঠ-মতুপ্। সনামখ্যাত রক্তবর্ণ লভাবিশেষ (Rubia cordifola, R. Manjishtha)। উত্তর-পশ্চিম হিমালর হইতে ভারতের পূর্বাসীমান্ত এবং দক্ষিণে সিংহল দ্বীপ পর্যান্ত সমুদার ভূতাগে এই লভা জন্মে। হিমালরের ৮ হাজার ফিট উচ্চ জ্বানে এই লভা কেবিতে পাওরা যার। ইহার শিকড়ে নানা ভেষজ শুণ আছে। বংসরের সকল সময়েই ইহার শিকড় পাওরা যার। কার্পাস বস্ত্রে রং দিবার জন্ম ইহার শিকড়ের বছল ব্যবহার আছে।

স্থান বিশেষে এই বৃক্ষ বিভিন্ন নামে পরিচিত। হিন্দি—
মঞ্জীট, মজীঠ, মঞ্জীঠ; বালাগা—মঞ্জিঠ, মঞ্জীঠ, মঞ্জীঠ;
আসাম—মজঠি, মজেটি; নাগা—এনছ, চেনছ; থসিয়া—
রয়হৈ, মণিপুর—মোযুম; ভূটিয়া—শোথ; লেপ্চা—ব্যেষ;
ভোট—বংসোদ; উভিন্না—মঞ্জিঠা; কুমায়ুন—মজেঠি,মঞ্জীট;
কাশ্মীর—দভু, ফহর ঘাস; পঞ্জাব—কুকরকলী,তিউক্ল,মঞ্জিট,
থুরী, শেনী, রূপা, শীটু, মজীট, মুঞ্জং, রূপল; লাক্ষিণাত্য—
মঞ্জীট; বোষাই—মঞ্জীট, মদর; মরাঠী—মঞ্জেঠ, তামিল—
মঞ্জীট, শেবেল্লী; ভেলগু—ভাশ্রবল্লী, মঞ্জিটিগে, মঞ্জিই,
তীগে, চিরঞ্জি; কণাজ্য—মঞ্চই; মলন্ন—মনচেটি; শিলাপুর—
মঞ্জিঠ, বেলমদত; পারশ্য—রূপাস।

ইহার সংশ্বত পর্যায়—বিক্সা,জিন্ধী, সমন্ধা, কালমেষিকা,
মণ্ডুকপর্ণী, ভণ্ডোরী, ভণ্ডী, ষোজনবল্লী, কালমেষী, কালা,
জিন্ধি, ভণ্ডিরী, ভণ্ডিকা, ভণ্ডি, হরিনী, রক্তা, গৌরী,
মোজনবল্লিকা, বপ্রা, রেহিনী, চিত্রাম্ভান, চিত্রাম্বা,
জননী, বিজয়া, মঞ্জ্যা, রক্তর্যন্তিকা, ক্ষত্রিনী, রাগাঢ়াা, কালভাণ্ডিকা, অরুণা, জ্বরহন্ত্রী, ছ্ত্রা, নাগকুমারিকা, ভণ্ডীরলতিকা, রাগান্ধী, বন্ধভূষণা।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ইহার শিকড়ে ও জাঁটার বন্ধাদি কার্পাদ স্থত্ত ও বন্ধের রং হয়। প্রথমে শিকড় ও ডাঁটা উত্তমরূপে শুষ্ক করিয়া চূর্ণ করিয়া লইবে। তৎপরে সেই চূর্ণ জলে দিয়া অগ্নির তাপে উত্তমরূপে ফোটাইবে। জলে লাল রঙ হইলে উহাকে স্থায়ী করিবার জন্ম তাহাতে ফট্-কিরি নিক্ষেপ করিবে।

হাকিমি চিকিৎসাশালে ও বৈদ্যক গ্রন্থে ইহার গুণাবলী লিখিত আছে। পক্ষাবাত, কামলা, মৃত্রকছু, রজঃকছু ও ক্ষত রোগে ইহা বিশেষ উপকারী। মঞ্জিটা, যাইমধুর শিকড় ও আমানি একত্র মর্দন করিয়া অস্থি ভগ্ন জন্ম ক্ষাতি স্থানে প্রলেপ দিলে ফুলা কমিয়া যায়। ইহার ভিজান জল বা কাথ জরায়ুস্রাব, মন্তিক্ষবিকৃতি প্রভৃতি রোগে বিশেষ ফলপ্রাদ।

ইহার গ্রণ—মধুর, ক্ষায়, উষ্ণ, গ্রহ, ত্রণ, মেহ, জ্বর, মেয়, বিষ ও নেত্র-রোগনাশক। এই মঞ্জিলা চারি জাতীয় বথা,—চোল, যোজনী, কৌস্তী ও সিংহলী। (রাজনি॰) কুল, স্বরুজ, ও শোধনাশক এবং বর্ণাগ্রিকারক। (রাজব॰) মঞ্জিষ্ঠামেহ (পুং) পিত্তজ প্রমেহভেদ। এই মঞ্জিষ্ঠামেহে মঞ্জিলার জলের ফ্লায় প্রস্রাব হইয়া থাকে। (স্থাক্ত নি৽ ৬ অ॰) মঞ্জিষ্ঠান্যেন্ত (ক্লী) শারীর-ত্রণাধিকারোক্ত স্বতৌষধ বিশেষ। ইহার প্রস্তুত্রপালী,—মঞ্জিলা, চন্দন ও মুর্বা এই সকল দ্রব্য পেষণ করিয়া ঘ্রতের সহিত পাক করিলে এই ঘ্রত্ত প্রস্তুত হয়। যে কোন প্রকার অগ্রি দগ্ধ হইলে এই ঘ্রতের প্রনেপ দিলে উহা অচিরে প্রশমিত হয়।

"মঞ্জিছাং চন্দনং মূর্ব্বাং পিষ্ট্ । সর্পিব্বিপাচয়েং । সর্ব্বোমগ্রিদগ্ধনামেতজোপণমিষ্যতে ॥" (রসর • )

মাজিষ্ঠাদ্য তৈল ( ক্লী ) তৈলোষধ বিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী,—
তৈল ৪ দের, ক্রার্থ মঞ্জিষ্ঠা, রক্তচন্দন, ম্গরামূল মিলিত ১
দের, পাকার্থ জল ১৬ দের, এই তৈল লেপন করিলে অগ্নিদগ্ধ ক্ষত আগু প্রশমিত হয়। (ভৈষত্তার্বাণ সংঘার্বাণ)

২ ক্ষুদ্রোগাধিকারোক্ত তৈলোবধ বিশেষ। ইহারপ্রস্ততপ্রণালী,—তিলতৈল অর্কশরাব, করার্থ মঞ্জিলা, মধুকপুলা,
লাকা, মাতুলসমূল, যষ্টিমধু ২ ডোলা ও ছানীহ্র ২ শরাব।
তৈলপাকের নিয়মানুসারে এই তৈল পাক করিতে হইবে।
এই তৈল লেপন করিলে নীলিকা ও পীড়কা প্রভৃতি রোগ
প্রশমিত হয়। (রসক্রং)

মঞ্জিষ্ঠারাগ (পুং) মঞ্জিটেব রাগঃ। সাহিত্যদর্পণোক্ত পূর্ব্ব-রাগ ভেদ। নীলী, কুস্কুন্ত ও মঞ্জিটা এই ভিন প্রকার পূর্ব্ব-রাগ। ইহার মধ্যে যে অমুরাগ নম্ভ হয় না এবং অত্যন্ত শোভিত হয়, তাহাকে মঞ্জিটা রাগ কছে।

শ্নীলীকুস্তমজিঠাঃ পূর্ব্বরাগোহণি চ তিখা। মঞ্জিঠারাগমাহতং যরাগৈত্যভিশোভতে । শ (দাহিত্যদ ০৩২১৭) মঞ্জী (স্ত্রী) মঞ্জরতি দীপ্যতে ইতি মঞ্জি ইন্। ক্লিকারাদিতি ভীষ্। মঞ্জরী। (ত্রিকা•)

নঞ্জীর (পুং ক্লী) মঞ্জতি মধুরং শলায়তে ইতি মন্জ ধ্বনো বাহলকাৎ ঈরন্। ১ নূপুর। (অমর)

"মুপরমধীরং তাজ মঞ্চীরং বিপুমিব কেলিষ্ লোলম্।"
( গীতগোও ১০১১)

(পুং) ২ মন্থানদণ্ড-রজ্জ্বন্ধনার্থ স্তম্ভ, প্র্যায়— বিষ্মন্ত, কূটর। (হেম) ৩ জনৈক প্রাচীন কবি। ৪ পশ্চিম বঙ্গবাদী পার্বভীয় জাতিবিশেষ।

মঞ্জীর (পুং) ১ পারের অলস্কারভেদ। ২ মন্থান দণ্ডের আশ্রমীভূত স্তম্ভবিশেষ। ৩ ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১০টী করিরা অক্ষর। ইহার ১,৩,৬,৭,৮,১১ ও ১২ অক্ষর গুরু; তদ্ভিয় লঘু।

মঞ্জীর ক (পুং) মঞ্জীর ইব কারতি শকায়তে কৈ-ক। নূপুর-ধনিতুলা ধানিযুক্ত।

मञ्जीता (जो) नगीलम।

মঞ্জু ( ত্রি ) মঞ্জতীতি মঞ্জ-ধবনো সৌত্রধাতু: ( মুগ্যাদয়শ্চ। উণ্ ১০%৮ ) ইতি কু। মনোজ্ঞ, মনোহর।

"ভ্যক্ত্ৰ গেহং ঝটিভি বমুনামঞ্কুঞ্জং জগাম"

(পদান্ত ১ অঃ)

মঞ্জুকুল ( খুং ) জনৈক বৌদ্ধতি।

মঞ্চেশিন্ (পুং) মঞ্জবো মনোহরাঃ কেশাঃ সস্তান্ত, ইনি।
শ্রীকৃষ্ণ। (হলাযুধ) (তি) ২ স্থলরকেশবিশিষ্ট। স্তিয়াং
ভীষ্, মঞ্কেশিনী।

মঞ্পমন ( তি ) মঞ্মনোহরং গমনং যন্ত। স্থলরগামী, উত্তম গমনগুক্ত। স্বিয়াং টাপু। মঞ্গমনা, হংসী।

মঞ্জপ্ত (পুং) নেপাল রাজ্য। [নেপাল দেখ।]

মঞ্জুগীতি (স্ত্রী) স্থমধুর গীত, মনোজ গান। ২৯+৩ পদযুক্ত ছলোভেদ।

মঞ্জু ছোষ (পুং) মঞ্ ম নোহরে। বোষ: শব্দ: যশু। ১ পূর্বা-জিনভেদ। (ত্রিকা•) ২ তান্ত্রিকদিণের উপাশু দেবতা বিশেষ। "জাড্যোছতিমিরধ্বংসী সংসারাণ্বতারক:।

শীমশ্বোষো জন্নতাং সাধকানাং সুধাবহঃ ॥" (তন্ত্রসার)
মশ্বুলোবের পূজা করিলে জড়তা সকল বিদ্রিত ক্র এবং
তবসমূত হইতে পার হওয়া যায়। তন্ত্রসারে পূজার বিস্তৃত
বিবরণ লিখিত আছে, বাছলাভরে তাহা লিখিত হইল না।
ইহার ধ্যান—

"শশধরমিব গুলুং বজাপুস্তাঙ্গণাণিং স্বক্ষচিরমতিশান্তং পঞ্চুড়ং কুমারস্। পূর্তরবরম্থাং পদ্মপত্রায়তাকং কুমতিদহনদকং মঞ্চোহং নমামি ॥" ( তন্ত্রদার ) স্থিয়াং টাপ্। অঞ্চাবিশেষ।

মঞ্ছে।ষ, জনৈক বৌদ্ধানায়। ইনি বৌদ্ধর্ম-প্রচারকয়ে চীনদেশে গমন করেন। প্রবাদ, এই মহাত্মা চীনরাজ্য হইতে নেপালে চীনদেশবাসী বৌদ্ধ লইয়া উপনিবেশ ত্থাপন করেন। ইনিই নেপালের উপত্যকা-গহরে ভেদ করিয়া সঞ্চিত জল্রাণি নিদ্ধানন হারা সেই দেশ বাসোপধােগী করিয়াছিলেন। নেপালে জ্যোতীরূপ আদি বুদ্ধমন্দির স্থাপন ও ধর্মাকরকে নেপাল রাজসিংহাসনে স্থাপন ইহারই কীর্ভি বলিয়া কণিত হইয়া থাকে। নেপালে ইনি মহাযান মতাবলম্বাদিগের হারা বিশেব সন্মানের সহিত পূজিত হইয়া থাকেন। বজুস্চী গ্রহের প্রারম্ভে ও নমা মঞ্কাথায়। জগদ্ভকং মঞ্জ্যেক নতা বাক্কারচেতসা। ইত্যাদি দৃষ্ট হয়। [নেপাল দেখ]

মঞ্চেব, চীনদেশস্থ মঞ্জী পর্বতের জানক রাজা। স্বর্গ্ত্পরাণে লিখিত আছে,—তিনি স্বীর বরদা ও মোকদা নারী পত্নীবর সমভিব্যাহারে স্বর্গ্ত্যক্ষেত্র দর্শনে আগমন করেন। মঞ্দেব নেপালের হল হাঙ্গর কুন্তীরে পূর্ণ দেখিরা স্বীর অন্ত্র দারা উপত্যকা ভূমি ভেল করিয়া দেন। যথাক্রমে কপোতল, গন্ধবতী, মৃগস্থলী, গোকর্গ, বর্ম ও ইন্তাবতী প্রভৃতি উপত্যকার দক্ষিণ দেশ উৎথাত ইইয়াছিল। তৎপরে তিনি পদ্মগিরির উপরিস্থ হল কাটিয়া দেন, উহাই পরম পবিত্র উপচ্ছল পীঠনামে খ্যাত, এখানে খ্যাননা দেবীর মন্দির অবস্থিত।

মঞ্জেব (পুং) মঞ্ঘোষ, মঞ্জী। ( ত্রিকা • )

मञ्जूनन्ती, बरेनक थातीन कवि। बीवनारशत भूव।

মঞ্নাথ, নেপালপ্রসিদ বৌদ্ধাচার্য্যভেদ। ইনি মঞ্ঘোষ ও
মঞ্জী নামেও বিঘোষিত হইরা থাকেন।

মঞ্লাশী ( औ ) স্পরী রমণী। যাহার রূপে অপর রমণীর রূপ থর্বতা প্রাপ্ত হয়। ২ শচী ও হুগার নামান্তর।

মঞ্নেত্র (তি) স্থলর চক্রিশিষ্ট। (পুং) স্থলর নেতা।

মঞ্পত্তন্ ( क्रो ) মঙ্গ্রী প্রতিষ্ঠিত নগরভেদ।

মঞ্পাঠিক ( **१:) মন্থ মনো**হরং পঠতীতি পঠ-গুল্। ১ ভক পন্দী। ( **রাজনি•)** ( ত্রি) ২ স্থলর পাঠকর্তা।

মঞ্পাণ (পুং) মঞ্জব: প্রাণাং বস্ত, সর্বব্যাপকভল্ল মহাপ্রাণ-আদস্য তথাত্বং। একা। (জটাধর)

এই পর্বতের প্রাচীন নাম পঞ্জনীর্ধ শৈল। উহার এক একটা
শৃঙ্গ ঘণাক্রমে হীরক, ইন্দ্রনীল, মরকত, মাণিক ও বৈছ্বামণিমণ্ডিত ৮ অনেকে
এই পর্বত আসামের অন্তর্গত বলিয়া মনে করেন।

মঞ্জ টু, অমরকোষ-টীকাপ্রণেতা।

মঞ্ভদ্ (পুং) মঞ্ মনোহরং ভদ্রং মঙ্গলং যন্ত। জিনবিশেষ, পর্যায়—মঞ্জী, জ্ঞানদর্পণ, মঞ্ঘোষ, কুমার, অষ্টারচক্রবান, স্থিরচক্র, বজ্ঞধর, প্রজ্ঞাকায়, বাদিবাট, নীলোৎপলী, মহারাজ, নাল, শার্দ্দ্ল-বাহন, ধিয়াম্পতি, পূর্বজিন, থজ্ঞাী, দন্তা, বিভূষণ, বালত্রত, পঞ্চনীর, সিংহকেলি, শিথাধর, বাগীখর। (তিকা•) মঞ্জুভাষিন্ (পিঁ) মঞ্জু ভাষতে ভাষ-ণিনি। স্থানরভাষী, বিনি উত্তমরূপ বলেন। (স্তিয়াং ভীষ্) মঞ্জুভাষিণী। হ ছন্দোভেদ, এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সজসা জগৌ ভবতি মঞ্ভাষিণী" ( বৃত্তরত্না • ) এই ছন্দের ১, ২, ৪, ৬, ৭, ৮, ১০ অক্ষর লঘু, তিদ্ধির বর্ণ প্রায়ন

মঞ্ল (ক্না) মঞ্ মঞ্জমস্তান্তেতি ( সিশ্বাদিভ্যশ্চ। পা থাবান ) হতি লচ্। ১ জলাঞ্জ। ২ নিকুঞ্জ। (মদিনী) ৩ শবল। (বিশ্ব) (পুং) ৪ জলরঙ্গপকী। (ত্রি) ৫ স্থানর, মনোহর। "মঞ্জাং যৌবনোভ্রেদং প্রাপ শ্রীরিব মাধবে।"

( कानिकाश्रवाण १४ ७०)

खिद्राः छोश्, मञ्जूना। ७ नहीटछन।

"চিত্রোপলাং চিত্ররথাং মঞ্লাং বাহিনীং তথা।"(ভা•খনা৩৪)

मञ्जू वज्ज, त्वोक त्मवजात्जन।

মঞ্বাদিন্ (স্ত্রী) মঞ্মনোহরং বদতি বদ-ণিনি। মনোহর বাক্যযুক্ত, মঞ্ভাষী। স্তিয়াং ভীষ্।

মঞ্জু শ্রী (পুং) মঞ্মনোহরা শ্রীঃ শোভা বস্তা মঞ্লোষ। (ত্রিকা ।)
মঞ্জু শ্রী, ১ স্বয়ভূ-পুরাণবর্ণিত চীনদেশান্তর্গত একটা পর্বত।
২ প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচায় মঞ্লোষ। তিনি ভারত হইতে বৌদ্ধ
ধর্মপ্রচারকল্পে চীনরাজ্য পর্যান্ত গমন করেন। তথা হইতে
প্রত্যাবৃত্ত হইয়া তিনি স্বীয় শিষ্যগণ সমভিব্যহারে নেপালউপত্যকায় বসবাস করিয়াছিলেন।

[নেপাল, মঞ্ঘোষ ও মঞ্দেব শব্দ দেব।]
আর্য্যগণ্ডবৃহে, পরমার্থনামসঙ্গীত, সদ্ধ্রপুণ্ডরীক স্থগতা-িবদান, স্থপ্রতাত স্তব প্রভৃতি গ্রন্থে মঞ্জীর মাহাত্মা, স্তব ও পূজাবিধি উক্ত হইরাছে।

প্রত্ত্ত্বিদের। অনুমান করেন বে, শিষ্যমণ্ডলে পরির্ত্ত হইরা বৌদ্ধাচার্য্য মঞ্জী আসাম প্রদেশান্তর্গত পঞ্চশীর্ষ পর্বত হইতে নেপাল রাজ্যে যাইরা উপনিবেশ স্থাপন করিরাছিলেন। মহাযান মতাবল্ধিগণ বে মঞ্জীর পূজা করিরা থাকে, তাহা কি এই, অথবা তন্ত্রগ্রন্থে মঞ্ঘোষ বা মঞ্জীর যে পূজাবিধির উল্লেখ আছে, তাহাই কি বৌদ্ধ শাস্ত্র ইউতে গৃহীত ?

মঞ্জু শ্রী কীর্ত্তি ভোটদেশীয় জনৈক বৌদ্ধ লামা।
মঞ্জু শ্রীপ্রতিষ্ঠা, বৌদ্দদিগের ধারণী বিশেষ।

মঞ্জু হাদিন্ ( ি ) মঞ্ মনোহরং হসতি হস-পিনি। মধুর হাস্তবৃক্ত । স্তিরাং ভীষ্ । মঞ্হাসিনী—ছন্দোভেদ । এই ছন্দের প্রতি চরণে ১৩টী করিয়া অক্ষর থাকে । ইহার লক্ষণ—"জভৌ সজৌ গো ভবতি মঞ্হাসিনী" ( বৃত্তরত্বা • টীকা • ) এই ছন্দের ১, ৩, ৬, ৭, ৮, ১ • , ১২ অক্ষর ব্যু, তভিন্ন বর্গ গুক্ত।

মঞ্ষা ( স্ত্রী ) মঞ্ষা প্ষোদরাদিছাৎ সাধু:। মঞ্ষা, পোটকা, চলিত পেটরা।

মঞ্জুদৌরভ (ক্রী) ছন্দোভেদ। মঞ্জুস্বর (পুং) মঞ্জোষ, মঞ্জী।

মঞ্জুষা (স্ত্রী) মজ্জতি দ্রব্যমন্মিন্, (মদ্জে স্থম্চ। উণ্ ৪৪৭৭) ইতি মদ্জ উষন্, স্থম্চ সচ অচোহস্ত্যাৎ পরঃ, ততো জশ্বশ্চুত্বে মধ্যমদ্য লোপাৎ সাধুঃ। পিটক, পোটিকা, পেটরা।

"মঞ্যায়াং স্কৃতং কুন্তী মুঞ্জী বাক্যমন্ত্রবীং।" 🤲 🗀

ৈ ( দেবীভাগ• ২া৬৩৩ )

২ পাষাণ। ৩ মঞ্জিষ্ঠা। (রাজনি৽)

মঞ্জেরী, (মুঞ্জরী) মাজ্রাজ প্রেসিডেন্সীর মলবার জেলার এরণাড় উপবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। অন্তন্য ১৯৯৯ খুটান্দে নাপ্লিলাগণের বিজ্ঞাহ উপস্থিত হয়। এই সময়ে তাহারা বিশেষ নিষ্ঠুরতার পরিচয় দিয়াছিল। তাহারা উদ্ধৃত হয়। পরে বছ য়্রোপীয় সৈত্রের দেশীয় সেনাদলকে নিহত করে। পরে বছ য়্রোপীয় সৈত্রের সাহায়ে তাহাদের বিজ্ঞোহিতা দমন করা হইয়ছিল। এখানে প্রাচীনতত্ত্বের অনেক নিদর্শন পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কএটা গুহামন্দির ও মুক্রকুর মন্দিরের গাত্রস্থ ১৬৫১ খুটান্দের শিলালিপি উল্লেখ যোগ্য।

. মঞ্নপুর, উঃ পঃ প্রদেশের আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা তহণীল। যমুনাতারে অবস্থিত।

মঞ্নপুরপট্টা, আলাহাবাদ জেলার অন্তর্গত একটা নগর।
অক্ষান্ ২৫°৩১ ১২ জঃ এবং জাবি ১৮১°২৫ ১২ পুঃ। এখানে
বেণিয়া ও মুদলমানের বাদ অধিক। সোমবার ও তুক্রবার হাট
বদে। ঐ হাটে নানা স্থানের জাতদ্রব্য বিক্রমর্থ আনীত হয়।
মট, দাদ। ভাদি পরকৈ দকত দেট্। লট্মটতি। লোট্

মটতা (জা) মটনং মটঃ, মট—অবসাদে ভাবে অপ, মটঃ
চীয়তে প্রাচীয়তে এভিরিতি মট-চি, বাছলকাৎ তি, মটচি,

इटेब्रा शांक ।

ততঃ কুদিকারাদিতি পক্ষে ঙীষ্,। সর্বেষামবদাদকত্বাদদ্যা-স্তথাতং। ১ রক্তবর্ণ ক্ষুদ্র পক্ষিবিশেষ। ২ পাষাণর্টি।

"মটি নামে অভিহিত হয়। কলাই ভটির মটির শেতবর্ণের হয় এবং পায়রা মটির বলে। কলাই ভটির মটির ইকাচা অবস্থায় কলায় ভাতি নামে অভিহিত হয়। পরিণত অবস্থায় উদ্ধ ইহাকে মটির বলে। কলাই ভটীর মটির শেতবর্ণের হয় এবং পায়রা মটির গুলি উহাপেকা ক্ষুদ্রাকার ও সবুজবর্ণের

মটরমালা ( দেশজ ) অলঙ্কার ভেদ। এই অলঙ্কার গলদেশে ব্যবস্থাত হয়, (Necklace)।

মটরাশাড়া (দেশজ) পট্টবস্ত্রভেদ, এক প্রকার রেশমজাত বস্ত্র।
মটস্ফটি (পুং) মটং অবসাদং ফটতি নিরাকরোতি ফট-ই।
দর্পারস্তা। (জটাধর)

मही ( तम्ब ) क्ष म्९भाव छ ।

মট কা (দেশজ) গৃহাদির শিরোভাগ। চলিত ঘরের মট্কা।
২ আদামের পট্টবন্ত্র ভেদ। ইহা এক প্রকার রেশম-নির্দ্মিত বন্ধ,
রেশম হইতে প্রস্তুত উৎকৃষ্ট স্থত্র দ্বারা গরদ এঁড়ি প্রভৃতি বন্ধ
এবং থারাপ রেশম ও তুলা নির্দ্মিত স্তা দ্বারা প্রস্তুত নিকৃষ্ট
বন্ধ মট্কা নামে থ্যাত।

মটকান (দেশজ) > ভাঙ্গিরা ফেলন, মুচড়িরা ফেলন, বেমন ঘাড় মটকান। ২ আঙ্গুল মুচড়াইরা মট্মট্ শক্তরণ। মাটুক (দেশজ) মুকুট, কিরীট।

মটুকাধারী, বৈক্ষব সম্প্রদার বিশেষ। রামাৎ, নিমাৎ প্রভৃতি হিন্দ্রানী বিশ্বপাসকগণ বিশেষ বিশেষ ভিক্ষার্ত্তি অবলম্বন করিয়া বিশেষ বিশেষ সম্প্রদার-সংজ্ঞা লাভ করিয়াছে। যাহারা মটুকা অর্থাৎ বৃহৎ হণ্ডা স্করে করিয়া ভিক্ষা করে, তাহারা মটুকাধারী নামে অভিহিত। হিন্দুস্থানী সংযোগী অর্থাৎ গৃহস্থ বৈষ্ণবেরা মটুকা স্করে করিয়া ভিক্ষা করে। কথন কোন ব্যক্তি একাকী কথন বা বহুবাজি একত্র মিলিত হইয়া ঐ মটুকা পূর্ণ করিয়া দেয়। একস্থানে থাকিয়া তাহাদের ভিক্ষাকার্য্য সম্প্রন হয়। তাহাদের ভারে ছারে ভ্রমণ করিয়া ভিক্ষা করা বিধি নহে।

মট্রক (ক্লী) মঠতি বসত্যত্রেতি মঠ-অপ্, পৃষোদরাদিত্বাৎ
াটাগমে সাধু: া গৃহের শিরোভাগ, চলিত মট্কা।

মট্টী, দহাদিপর্বতন্থিত একটা গ্রাম। ( দহা ২০১০) মঠ, > বাদ। ২ মর্দন। ভ্রাদি • পরবৈত্ব বাদার্থে অক • মর্দনার্থে সক • দেট্। লট, মঠতি। লোট্ মঠতু। পুঙ্ অমঠীং, অমাঠীং।

মঠ, অধ্যাস। ভাদি আত্মনে সক দেট, ইদিং। লট্ মঠতে। লোট্মঠতাং লিট্মমঠে। লুঙ্ অম্টিট।

মঠ (পুং) মঠন্তি বসন্তি ছাত্রাদরোহত্র মঠ-অল্। ছাত্রাদি নিলয়, বে হলে ছাত্রাদি অধ্যয়ন জন্ম অবস্থান করে। পরিপ্রাজক ও ক্ষপণকাদির অবস্থান স্থানও মঠ নামে অভিহিত্য ২ দেব-গৃহ। যিনি মঠ প্রতিষ্ঠা করেন, অন্তকালে তাঁহার স্থর্গ হয়। শুভদিনে মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হয়। অকালে বা নিন্দিত দিনে প্রতিষ্ঠা করিতে নাই। যে দিন মঠ প্রতিষ্ঠা করিতে হইবে, সেই দিন প্রথমে বৃদ্ধিশ্রাদ্ধ করিয়া পরে প্রতিষ্ঠাকার্য্য করিতে হইবে। প্রতিষ্ঠাকার্য্যে সঙ্কর এইরূপ:—

"ওঁ অভামুকে মাসি অমুকপক্ষে অমুকতিথো অমুকগোত্রঃ
শ্রীঅমুকদেবশর্মা এতত্ত্পকাষ্ঠাদিময়বেশ্মপরমাণ্সমসংখ্যবধসহস্রাবচিছন্নস্বর্গলোকমহিতত্বকামঃ শ্রীবিষ্ণুপ্রীতিকামঃ বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তিকামো বা মঠপ্রতিষ্ঠামহং করিয়ে।"

এইরপ সংকর করিয়া প্রতিষ্ঠার নিয়মামুসারে প্রতিষ্ঠা করিবে। এই প্রতিষ্ঠার বিস্তৃত বিবরণ অষ্টাবিংশতিত ব্ স্থৃতির মঠপ্রতিষ্ঠাতবে লিখিত আছে, বাহুল্যভয়ে তাহা উদ্ভ্ ইইল না।

মঠ थर्मानात्री मःमात्रञाती मन्नामिनात्व चारामञ्जाम । সংসারলিঙ্গা হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মানব সাধারণতঃ যেস্থানে আসিয়া বন্ধচর্য্যাবলম্বনপূর্বক শাস্ত্রাধ্যয়ন করে, তাহাকে মঠ (Monastery) এবং মঠাবাদকে বন্দচর্য্য (Monastic life) বলা যায়। বৌদ্ধসম্প্রদায়ের মঠগুলি বিহার বা সজ্যারাম নামে অভি-হিত। সাধারণতঃ মঠে ছাত্র বা বন্ধচারী সন্ন্যাসিগণের বাসবোগ্য কএকথানি ষর, जन्नश्चावनिष्ठभागत देश्वेरानवमित्र, जन्नज-প্রবর্তকের সমাধি বা তন্মতাবলম্বী কোন আচায্যের গদি এবং ধর্মশালা ও অভ্যাগত পথিক বা সন্মাসিগণের বাস-যোগ্য কএকথানি ঘর থাকে। অতিথিগণ এই মঠের ব্যয়ে আহার হইয়া থাকে। প্রত্যেক মঠের ব্যয়ভার বহনের জন্ম তত্তৎ ধর্মাবলম্বী কোন সাধৃত্তমের ভূমিদান থাকে, এতন্তিন ভক্তমণ্ডলীর নিত্য প্রদন্ত উপহার দ্রব্য এবং মঠবাদী ব্ৰন্ধচারিগণের ভিন্দালক দ্রব্যেই এক একপ্রকার মঠের সকল থরচ সঙ্কুলান হয়। মঠের অধ্যক্ষকে মোহান্ত 

হিন্দ্দিগের বৈষ্ণব, শাক্ত, শৈব প্রভৃতি বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বিভিন্ন মঠ আছে। প্রীক্ষেত্রে ঐরপ আটটী বিভিন্ন মঠ স্থাপিত আছে। বৌর্দ্দিগের ও খুষ্টান্দিগের মধ্যে ঐরপ মঠের প্রাধাত্ত লিক্তি হয়। ভারতের জ্যোষী মঠ এবং ব্রহ্মরাজ্যের ক্যৌক্ষ্-মঠগুলি প্রাচীন বৈষ্ণব ও বৌর্মঠের নিদর্শন বলা যায়। প্রথমে ইজিগুরাসী খুষ্টানদিগের মধ্যে মঠারাস কলিত হইলাছিল। তৎপরে মহাত্মা এছনি ও পল লোহিতসাগর-কৃলে কোগুরি মঠের স্থাপন করেন। তদনস্কর মুরোপের প্রান্ধ প্রত্যেক দেশেই মঠ স্থাপিত হইলাছে। মঠবাসী ত্রহ্মচারি-গণকে বিবাহ দারা সংসারে লিপ্ত হইতে নাই। কোন কোন সম্প্রান্থ মধ্যে দেরপ নিয়মের নিষ্ণে নাই।

২ প্ৰত্তীরধা (হারাবলী) ও প্রক্ষান্তবস্তু বিশেষ। ইহার পাকপ্রণালী—

"সমিতা মৰ্দ্দরেদস্তজলেনাপি চ সরবেং।
তদ্যান্ত বটিকাং ক্রম্মা পচেৎ সপিষি নীরসম্।
এলালবন্দকপূর-মরীচাতৈত্বলঙ্কতৈঃ।
মর্দ্দিয়া সিতাশীকে ততন্তক সমুদ্দরেং।
অন্তর্গ প্রকারঃ সংসিদ্ধ মঠ ইত্যভিধীয়তে।" (ভাবপ্রও)

গোধ্মচূর্ণ উত্তমরূপে কলে মর্দন করিয়া বটিকাকার
প্রস্তুত করিতে হইবে। উহাকে এলাচ, লবঙ্গ ও কর্পুরাদি
মিশাইয়া মৃতে ভাজিয়া চিনির রুদে ক্ষেপণ করিবে, পরে উহা
তুলিয়া লইলে মঠ প্রস্তুত হয়। বর্তমান সময়ে ইহাকে গজা
বলা যাইতে পারে। ইহার গুণ—বুহণ, বয়য়, বলকর, স্থমধুর,
গুরু, পিত্ত ও বায়ুনাশক এবং ক্রচিকর। (ভাবপ্রকাশ)

মঠ (দেশজ) চিনি বারা মঠাকার প্রস্তুত থাত দ্রবাবিশেষ। মঠগ্রাম, স্থাতি-সান্নিধ্যে জবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম।

মঠপতি, বোদাই গ্রেসিডেন্সীর ধারবার জেলাবাসী জাতি-বিশেষ। ইহারা স্বভাবতই অপরিদার। বাসভবনে ইহা-দের আদৌ যত্ন নাই। নিরস্তর এরপ অপরিচ্ছির স্থানে বাস করিয়াও ইহারা আপনাদের আহা তম করে নাই। সকলেই বলিষ্ঠ ও দৃঢ়গঠন। কৃষিকার্যা ও গো-মহিষাদি পালন ইহাদের প্রধান উপজীবিকা। ইহারা লিজায়ত এবং কেহই মহাবা মাংস ভক্ষণ করে না।

বাসভবনের চতুম্পার্থ কদর্য্য হইলেও ইহার। আপনাপন অঙ্গনোপ্টব করিতে জানে। অপর নিরুপ্ত জাতির ভাষ তাহারা কথন গাত্র বা বস্ত মলিন রাথে না। স্ত্রী পুরুষ উভয়েই অলম্বারপ্রিয়। ইহারা বলিষ্ঠ, কর্মপট্, সবল ও বিনয়ী। লিম্লায়তগণের পরিচর্য্যা তাহাদের জীবনের একটী

লিক্সায়তগণের বিবাহে ইহার। নিমন্তিতিদিগের আদর অভার্থনা করে এবং বিবাহের অভাত্ত সাজসরঞ্জম আদেশ মতে সমাধা করিয়া থাকে। লিক্সায়তের মৃত্যুতে ইহারা শবের অক্ষণেত করিয়া মূথে বিভূতি মাথাইয়া দেয়। পরে কবর স্থানে যাইয়া পুনরার শবের মুথ ধোয়াইয়া কবরের মধ্যে পুরিয়া দেয়। তৎপরে গর্ত বোজান হইলে ইছারা পুরোহিতের পদ ধুইয়া দিয়া গুহে ফিরিয়া আইসে।

বাল্যবিবাহ, বিধবাৰিবাহ ও বছৰিবাহ ইহাদের মধ্যে প্রচলিত দেখা যায়। ইহারা সকল হিন্দু পর্বাই পালন করিয়া থাকে। তোতড়স্বামী ইহাদের মন্ত্রদাতা গুরু।

মঠবার, মধ্যভারতের ভোপাবর এজেন্সীর অন্তর্গত একটা সামস্তরাজ্য। ভূপরিমাণ ১৪০ বর্গ মাইল। এই স্থান সকল পর্বত ও জঙ্গলে পূর্ণ এবং ভীলসা ও ভীল জাতির বাসস্থান। এথানকার ঠাকুর বণজিৎ সিংহ উচ্চ শিক্ষা লাভ করিয়াছেন।

মঠির (পুং) মন্ততে মহতেহববুধাতে মন-( বচিমনিভাাং চিচ্চ। উণ্ ৫।৩০) ইতি অরশ্চিৎ ঠশ্চাস্তাদেশঃ। মুনিবিশেষ। ২ শৌও। (উজ্জ্বল)

মঠাধিপতি (পুং) মঠন্ত অধিপতিঃ। মঠের অধ্যক্ষ। মঠায়তন (ক্নী) মঠ। সজ্বারাম।

মৃড়, মোদ। চুরাদি • উভয় • অক • দেটু, ইদিং। লট্ মপ্তয়তি-তে। লোট্ মপ্তয়তু-তাং। লুঙ্ অমমপ্তং-ত।

মড়, ভূষণ। চুরাদি • উভয় • পক্ষে ভাদি • পরবৈ সক • সেট্, মগুরতি-তে। ভাদি পক্ষে মগুতি। লুঙু অমগুণ।

মড়ক (পং) মণ্ডমতি ভ্ৰমতি ক্ষেত্ৰমিতি মঞ্জি (কুন্ শিল্পি-সংজ্ঞানপূৰ্বভালি। উণ্ ২।৩২) ইতি কুন্, প্ৰোদ্যাদি-তাৎ ন লোপঃ। শহুভেদ, চলিত মাড়ুমাধান। (জ্ঞাধর) মড়ক (দেশজ) মহামারী, বে সময় বহুত্ব লোকের মৃত্যু হুইতে থাকে।

মড়ক শিরা, মাজাজ প্রেসিডেন্সীর অনন্তপুর জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এথানে মড়কশিরা তালুকের সদর কাছারি আছে। প্রবাদ, রত্নগিরি সরজিপ্প রামপ্ররাজ নামা জনৈক সামস্ক ১৫২০ খুঃ অব্দে বন কাটাইয়া এই নগর স্থাপনপূর্বক একটা আপ্রনেয়ের মন্দির নির্মাণ করিয়া দেন। ১৭২৮ খুইাকে মহারাষ্ট্রগণ এই স্থান অধিকার করে এবং মুরারি রাও একটা ছর্গ ও রাজপ্রামাদ নির্মাণ করিয়া নগরের শোভা সম্পাদন করেন। ১৭৬২ খুইাকে মুস্লমানগণ নগর আক্রমণপূর্বক এই স্থান অধিকার করে, কিন্তু হুই বংসর মধ্যে মরাঠাগণ পুনরাম তাহাদিগকে তাড়াইয়া দেয়। ১৭৭৪ খুইাক হুইতে ১৭৯৯ খুইাক পর্যান্ত ইহা পুনরায় টিপু স্থলতানের অধিকারভুক্ত হয়। শেষোক্ত বর্ষে টিপু স্থলতানের পরাজ্বের পর ইহা ইংরাজাধিকত হয়। এথানকার চোলরাজ-মন্দিরগাত্বে ও থানি শিলালিপি দৃষ্ট হয়।

মড়ল, (দেশজ) প্রামের গ্রধান লোক, মণ্ডল। পরীগ্রামে বে সকল লোক সমাজ বা অস্তান্ত লোকের উপর কর্তৃত্ব করে, তাহার। মড়ল নামে ব্যাত হয়। নিম্নশ্রেণীর লোকের মধ্যেই এই আব্যা প্রচলিত। যথা—মড়ল, মাতবরে।

মড়বার বিলাক্ষম্, মান্তাজ প্রেসিডেন্সীর শ্রীবিলিপুত্র তালুক সদরের উপকণ্ঠে অবস্থিত একধানি গণ্ডগ্রাম। এথান-কার স্বর্হৎ ও স্প্রাচান শিবমন্দির সমধিক বিথাত। গোপুরের কাককার্য্য উল্লেখযোগ্য। মন্দিরগাত্রে অনেক-শুলি শিলালিপি আছে। স্থলপুরাণে এই দেবতীর্থের মাহাত্ম্য কার্ত্তিত হইয়াছে।

মৃত্য (দেশজ) মৃত, শব।

মড়াকাম ড়ি (দেশজ) মৃত্যুকালীন কামড়। লাঙ্ভি ব্যক্তিকে পুনলাঙ্গন।

মড়াঞ্রা ( দেশজ ) মৃতবংসা, যাহার সন্তান হইরাই মরে। মড়ুকচা ( দেশজ ) গৃহচ্ছাদের উচ্চাংশ।

মড় का ( तमन ) उन्न थ्यवन, मज़मरज़।

মৃতৃ (পুং) মৃত্ ইতি রোতি মৃত্ রোতের্ছ মনীধাদিছাং রেক্স ডত্বং, মৃত্তি শকা অত্তেতি মৃত্তেনিপাতে। বা। বাগ-বিশেষ, বিপুল ডমুক বাগ । স্বার্থে ক, মৃত্ত ।

মৃত্ মৃত্ (দেশজ) অব্যক্ত শক্ত ভেদ, বথা মৃত্ মৃত্ শক। মৃত্রীপুত্র শক্সেন, দাকিণাতোর জনৈক নরপতি।

[ শক ও সাতবাহন রাজবংশ দেখ। ]

মঢ়া, উঃ পঃ প্রদেশের দেরাছন জেলার অন্তর্গত একটা
নগর। ব্যুনাতীরবর্ত্তী কাল্সি নগর হইতে ১২॥০ ক্রোশ
উত্তরপূর্বে অবস্থিত। এখানকার প্রাচীন মন্দিরাদি ও
ধ্বংসাবশেষসমূহ প্রতুত্ত্ববিদ্যণের বিশেষ আদরের জিনিস।
এখানকার মন্দিরগুলির মধ্যে লক্ষা মন্দিরই স্ব্রাপেকা
প্রাচান। আলোচনা দ্বারা জানা গিয়াছে, এই মন্দিরের
উপকরণগুলি কোন মুখাচীন ধ্বংসাবশেষ হইতে গৃহাত।
উহার গাত্রস্থিত একথানি শিলালিপি হইতে জানা যায়
বে, জালন্ধররাজ চক্তপ্রপ্রের পত্নী ঈশরা এই মন্দির
নির্মাণ করান। রাজকুমারী ঈশরা সিংহপ্ররাজ ভান্ধরের
কন্তা ও কপিলবর্দ্ধন-রাজকন্তা জরাবলীর গর্ভজাতা। ঐ শিলা
ফলকে সিংহপ্র রাজবংশের একাদশ জন রাজার নাম
পাওয়া যায়। [সিংহপ্র দেখা]

মঢ়ি, বোষাই প্রেসিডেন্সার আক্ষনগর জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডগ্রাম। এথানে হিন্দু-মুসলমান-পুজিত শাহ রমজান, মহিসবার বা কানহোবার দর্গা প্রতিষ্ঠিত থাকায় ইহা একটা পবিত্র তার্থক্সপে গণ্য হইয়াছে। নানাস্থান ্রহতে হিন্দু ও মুসলমানগণ এই তীর্থে আগমন করির। থাকে। তিন্দু কাল্ডিক বিভান বিভান

এই দুর্গা ও তংসংলগ্ন কএকটা সমাধিমনিদ্র ব্যতীত পর্বতোপরি কএকজন হিন্দু রাজা ও সামন্তের বাসভবন দুষ্ট হয়। দর্গাভান্তরস্থ রমজানের কবর একটা সূত্রং অট্টালিকা। এস্থান হইতে প্রতবক্ষে থানিক নিম্নে আসিলে রামজানের সাধনগৃহ। ১৭৩০ খু: অব্দে পিলাজী গাইকবাড় কর্তৃক নির্দ্মিত বভ্রমান ইনামদার ও মুজাবরের পূর্বপুরুষের मगाधिमन्तित पृष्टे इत्र। डेक अभाधिमन्ति शाटक निनाकी গাইকবাড় ও মহামাত্য চিম্নাজি সামস্তের নামযুক্ত একথানি শিলালিপি আছে। দক্ষিণ পূর্বদিকে শিবাজীর পৌত্র শাহ-রাজনিশ্মিত (১৭৩১ খু:) বার দোয়ারী। প্রবাদ, সাতা যেশুবাঈ সহ যখন তিনি মোগলশিবিরে বন্দী হন; তথন তাঁহার মাতা পুত্রের নিরাপদ প্রত্যাগমন কামনা করিয়। বারদোয়ারী স্থাপন করিতে মানস করিয়াছিলেন ভিশান্তর প্রাদাদের নিকটে ও দর্গা-প্রবেশের সম্মুখে নগরখানা অব-স্থিত। উহার ছাদ হইতে প্রাচীন পৈঠান নগর পর্যান্ত দৃষ্টি-গোচর হয়। বাসিমের বিখ্যাত জমিদার কান্ছজি নাএক >१४० शृहोत्स এই नगत थाना निर्माण कतिवाहित्नेन। মহারাষ্ট্র-সন্দার মোরে দর্গার চতুর্দ্দিক্স্থ প্রাচীর ও ছইটা প্রবেশদার এবং আক্ষদনগরের বিখ্যাত খোজা বণিক খাজা সরিফা অপর একটা গেট নির্ম্মাণ করিয়া দেন। বিজাপুররাজ ইহার চারি পার্শ্বের মেজে পাকা করিয়া দিয়াছিলেন। কোলাবার ভাউ সাহিব অঙ্গিয়া এখানে একটী রৌপ্য ও পিতলের ঘোটক প্রদান করেন।

হিন্দিগের মধ্যে প্রবাদ এইরপে যে, রামজানের পূ্বনাম কান্হোবা (কানাই ?) ছিল। তিনি ১৩৫০ খুটানে পৈঠাননগরে উপনীত হন। এথানে সাদং আলী নামা জনৈক মুসলমান কর্তৃক তিনি ইস্লাম ধর্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। দাক্ষার পর তাঁহার শাহ রমজান নামকরণ হয়। একদিন তিনি 'মহিসবার' মংজোপরি আরোহণ করিয়া গোদাবরী পার হইয়াছিলেন। তদবধি মুসলমান-সমাজে তাঁহার পীর শাহ রমজান মহিসবার নাম হয়, কিন্তু হিন্দুগণের নিকট কাণ্ হোবা বলিয়াই পরিচিত।

প্রতিবংসর ফান্তনী কৃষণ পঞ্চমী তিথিতে তাঁহার উদ্দেশে একটী মেলা হয়। ঐ সময়ে বহু তীর্থবাত্তীর সমাগম হইয়া থাকে। সমাধিকেত্তার সন্নিকটে একটা নির্দিষ্ট স্থানে আরোহণ করিয়া অনেক ভক্ত পর্মত হইতে লাফাইয়া পড়িয়াছে। পীরের কুপায় তাহাদের শরীরে কোনরূপ আঘাত লাগে নাই।

এই দর্গার ব্যয়ভার বহনের জন্ত সমাট শাহ আলম ৭৫০ বিঘা নিক্ষর ভূমি এবং মহারাষ্ট্ররাজ শাহ কর্তৃক মড়িগ্রাম প্রদত্ত হইয়াছিল। কিন্তু তুঃখের বিষয়, উক্ত গ্রামের চতুর্থাংশ ভিন্ন অপর এক কপর্দকত দর্গার ব্যয়নিকাহার্থ প্রদত্ত হয় না।
মণি (পুং স্ত্রী) মণ (সর্ক্ষণাভূত্য ইন্। উণ্ ৪১১৭) ইতি ইন্। ১ অশ্বজাতি, প্রস্তরভেদ।

"মণৌ বজুসমুংকীর্ণে স্ত্রেন্সেবাস্তি মে গতিঃ।" ( রঘু ১)৪ )
২ মুক্তাদি, পর্যায়,—রত্ব, মণি।
"রত্বং ক্লীবে মণিঃ পুংদি জ্রিয়ামপি নিগন্ধতে।
তত্ত্ব, পাষাণভেদোহন্তি মুক্তাদি চ তহচ্যতে॥" (ভাবপ্রেও)
ইহার গুণ,—চকুর হিতকর, শীতল, লেখন, বিষদ্ধক,
ধারণে পবিত্রতাকারক, পাপনাশক ও প্রীবর্দ্ধক। মণির মধ্যে
কৌস্কভই প্রেষ্ঠ।

ভূগর্ভনিহিত বহুমূল্য প্রস্তরই মণি নামে থ্যাত। ইহা রত্ন
বিশেষ মধ্যে পরিগণিত। সাধারণতঃ ঐ সকল প্রস্তরাদির মধ্যে
বজ্র বা হারক, মরকত বা পাল্লা, পদ্মরাগ বা চুনি, মৌক্তিক বা
মুক্তা, ইন্দ্রনীল বা নীলা, বৈহুর্য্য বা লগুনিয়া, গোমোক, বিজ্ঞম
বা প্রবাল ও পূজারাগ বা পোথরাজ নামক নয়টী রত্নই প্রধান।
এতত্তির অগ্নিপুরাণের ২৪ অধ্যায়ে মহানীল, গল্পভা, চন্দ্রকান্ত,
ক্যাকান্ত, ক্টিক, পূলক, কর্কেতন, জ্যোতীরস, রাজপট্ট,
রাজময়, সৌগন্ধিক, গঞ্জ, শঙ্খ, গোমেদ, রুধিরাথ্য, ভল্লাতক,
ধূলা, তুথক, সীস, পীলু, গিরিব্রজ, ভূজসমণি, বজ্রমণি, টিউভ,
পিগু, লামর, উৎপল, ভীল্প প্রভৃতি অনেক প্রকার রত্নের
উল্লেথ আছে। রাজা জয়কায্যে এই সকল মণি ধারণ
করিবেন। জাতি ও গুণ পরীক্ষা করিয়া বিশুদ্ধ গুণ্মুক্ত
মণি ধারণ অথবা ধনাগারে স্থাপন বিধেয়। বিশুদ্ধ রত্ন মানবশরীরে অশেষবিধ স্থা দান করে, এমন কি, কোন কোন
রত্ন ধারণ করিলে রোগনাশ ও অদৃষ্টলক্ষী প্রসনা হন।

বে সকল মণি কুদিনে ও কুলগে উৎপন্ন হয়, তাহারাই দোষান্বিত হইয়া থাকে। ঐ দোষপূর্ণ রত্থারণে শরীরে ব্যাধিরপ নান। অমঙ্গল নটিয়া থাকে। এই কারণে রত্ত্ব-পরীক্ষক দারা প্রথমে রত্ত্বের আকৃতি, বন ও দোষগুণাদি পরীক্ষা করিয়া লইবে। এতদ্ভিন্ন প্রত্যেক মণিরই তারতম্যাক্ষানে রাহ্মান, ক্ষত্রিন্ন, বৈশ্ব ও শুদ্র জাতিত্ব কলিত হইয়া থাকে। ঐ সকলে আবার খেত, রক্ত, পীত ও কুক্ষবর্ণ ছায়া বিভেদেই পরীক্ষিত হয়।

ভারতভূমি মণির আকর বলিয়া চিরপ্রসিদ্ধ। পৃথিবীতে এমন হুমূল্য কোন রত্বই নাই, যাহা একদিন না এক-শিন ভারত হইতে সংগৃহীত হুইয়াছিল। ভারতেখরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার মুকুটের প্রদিদ্ধ 'কোহীনুর' হারক, পারস্থশাহের ৬ লক্ষ্টাকা ও মস্কটের ইমামের ৩ লক্ষ্টাকা মুলাের মুক্তা এবং টাবার্ণিয়ার-বর্ণিত বিজ্ঞাপুররাজের ৫০ রতি ওজনের মাণিক সকলই ভারতীয় রত্ম। প্রাচীন বেদশাস্ত, রামায়ণ ও মহাভারত এবং নাটকাদিতে মণির উল্লেখ পাওয়া বায়। স্বয়ং নারায়ণ কোস্তভ মণি ধারণ করিতেন। শীকৃষ্ণ কর্তৃক জায়বান্-পরাজয় ও স্তমস্তক-আহরণ পুরাণে লিপিবদ্ধ আছে। স্তমস্তক মণিহরণের আন্দোলনে শীকৃষ্ণের প্রতি রুথা কলঙ্কারোপ করা হইয়াছিল। শীকৃষ্ণ তাহার অপনােদন করেন। এখনও আমাদের দেশে ভাদ্ধ মাসেনাইচন্দ্র-দর্শনে পাছে রুথা কলঙ্কভানী হইতে হয়, এই ভয়ে লােকে স্তমস্তকহরণের কথা উল্লেখ করিয়া শান্তিজ্ঞল গ্রহণ করিয়া থাকে। তরায় বথা—

"গিংহঃ প্রদেনমবধীৎ সিংহো জাম্বতা হতঃ ৷ ত্রুত্ত স্কুমারক মারোদীস্তব হেম শুমস্তকঃ ॥"

পারস্থে বছ পূর্মকাল হইতে মণির আদর ছিল। ফিনিকীয় বণিক্গণ গ্রীস ও মিস্থরাজ্যে মণি লইয়া যাইতেন।
ইজিপ্তের ধনিগণ পূর্কে মস্তকে মণির মুকুট ও হস্তে অঙ্কুরীয়ক
ব্যবহার করিতেন। খুইপূর্কে পঞ্চম শতাকে হেলেনিকমঠ প্রতিষ্ঠাত। ওনোমাক্রিঠন্ এবং হেরোদোত্তন্, প্লেতাে,
আরিষ্টটল্ প্রভৃতি মকরতাদি মণিগুণের উল্লেখ করিয়া
গিয়াছেন। আলেকসান্দর মণিময় অলঙ্কার ধারণ
করিয়াছিলেন।

ইজিপ্ত ও গ্রীসরাজ্য রোম-দামাজ্যভুক্ত হইবার পর,
লুঠিত দ্বের রোম-রাজভাগুর মণিপূণ হইয়াছিল। সিজর ও
ক্লিওপেট্রা মণি ধারণ করিতেন। খুষ্টানদিগের দাদশ ধর্মত বক্তা
(Twelve Apostles) দাদশটা রত্নরেপে উক্ত হইয়া থাকেন।

- ১। পিটার—জাস্পার। প্রাক্তির বিভারত ব
- २। এ ७ -- भिकामात्र-नीना।
- ৩। জন—এমারাল্ড—পানা।
- ৪। জেমদ্—কেল্গিডোনী—পুলক।
- ে ফিলিপ—সাদোনিক্—বেগুণে ফটিক 📧
- ७। वार्थात्वाभिष्ठे—कर्त्ववान्-किश्वाभा।
- ৭। মথিয়াস্—খুদোলাহট্—উজ্জল কর্কেডন।
- ৮। টমাস্—বেরিল—ককেতন।
- a क्रिक्त कि देशकात—होशाक—हिशाबाक।
- > । थल्डम्-थ्रारम् अ मत्व कि ।
- **>>। दम्पिडे—्बर्सिष्डे।**
- ऽ२। नित्मश्रन—शत्रानिष्ठ—दन्नात्मन।

৬৩• খৃষ্টাব্দে সেভিলের ধর্মধাজক সিভোরাস্ মণিসম্বর্কে লিথিরাছেন বে, ইহাতে স্বাস্থ্য, ধন, কাস্তি, মান্ত, শুভাদৃষ্ট ও শক্তি (ক্ষমতা) আনম্বন করে। বংসরের বে মাসে বে মণি ধারণ করিলে শুভফল দর্শে, নিম্নে তাহার একটা তালিকা প্রদন্ত হইল—

बाह्यात्री—बाहिष्ट् वा गार्ष् हे—गारम वा भूनक।

रुक्या शै—এरमिष्टे।

मार्क — ब्रष्ट् होन् वा जामभात।

এপ্রিল—দেকারার—নীলা।

रम—এগেট — अकीक।

इन—এমারেল্ড—পারা।

इन् — এমারেল্ড—পারা।

इन् — এনিক্স—লাল দাগযুক্ত হেকীক।

অগান্ট—কর্ণেলিয়ান্—রুধিরাখ্য।

रসপ্টেম্বর—খ্নোলাই ট্—কর্কে তন মণি।

মক্টোবর—বেরিল বা একোরামেরিন্।

নবেম্বর—টোপাজ—পুপারাগ।

ডিসেম্বর—ক্বি—মাণিক।

অনেকে মণির অলোকিক গুণ শ্বরণ করিয়া উহা ধারণে বিরত থাকেন। ফুাম্পের সমাজী ইউজিন্ কথনই মূল্যবান্ ওপ্যাল প্রস্তর অঙ্গে ধারণ করেন নাই। ভারত-সমাজী ভিক্টোরিয়ার মণি ধারণ সম্বন্ধে মনে কোনরূপ বিধা উপস্থিত হইত না। তিনি স্বীয় কন্তাগণের বিবাহকালে ওপাল ও হীরকমণ্ডিত অলঙ্কার যৌতুক দিয়াছিলেন।

এক্ষণে মুরোপের রাজস্ত ও ধনবান্ ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিবাহকালে স্বীর প্রণমিনীকে স্বনামান্ধিত মণিমণ্ডিত অস্থ্রীয়ক দিবার প্রথা প্রচলিত দেখা যায়। ইংরাজী বর্ণমানার ক্রমান্থনারে কতকগুলি স্বচ্ছ ও অস্বচ্ছ প্রস্তর মণির নাম সাছে। অস্থ্রীর উপরে কাহারও নাম সরিবেশিত করিতে হইলে মণিগুলির আত্মন্ধর লইয়া নাম সংগঠন করিতে হয়! আমাদের বর্ত্তমান ভারতস্মাট্ এড্ ওয়ার্ডসের নাম "Bertie" তিনি বিবাহ কালে স্বীয় প্রণম্বিনী রাজকুমারী আলেকজ্বাকে Beryl, Emerald, Ruby, Turquoise, Jacinth ও Emerald পর পর বসাইয়া নামের পরিচয় দিয়াছিলেন।

বেমন গজ, দর্প, শস্থক প্রভৃতি জীবদেহ হইতে মুক্তা উৎপন্ন হয়, দেইরূপ স্থান বিশেষে শহা, শুক্তি, ভেক ও দর্পের মস্তকেও মণির উৎপত্তি কথা শুনা যায়। স্মারব দেশের বক্সজন্ত বিশেষের (Cervicebra) দেহ মধ্যে বেজোয়ার (bezoar) নামক প্রস্তার উৎপন্ন হয়। স্থানেক প্রাচীন গ্রন্থে এবং টিয়ারলেক, কাপ্টেন দৃষ্ এড্ওয়ার্ড, বেলকার প্রভৃতির ভ্রমণ বৃত্তাস্ত হইতে এই কথার সাথকতা উপলব্ধি করা যায়। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে উহা কতদুর সত্য, তাহার কোন সিদ্ধান্ত করা যায় না।

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি, হীরকাদি মণি ভূগতে উৎপন্ন
হয়। বেমন যুগাস্তর-প্রোথিত বনরাজি কোন অভাবনীয়
কারণে কালে কয়লায় রূপাস্তরিত হয়, অথবা মৃতিকারাশি
জলবায়ুর গুণে পর্বতে পরিণত হয়, তরূপ কোন অনৈস্গিক
হেতুভূত হইয়। ভূগর্ভয় পদার্থসমূহ মণিতে পরিণত হইয়।
থাকে। মৃতিকায় ও বেণু (বাঁশ) নামক উদ্ভিদ্পদার্থে
প্রস্তর জলো। এই দকল প্রস্তরের মধ্যে যাহা উৎকৃষ্ট তাহাই
রত্ন এবং অবশিষ্টগুলি সামান্ত পাথর মাত্র। ক্টিক (Quartz)
ও ভীয়রত্ব (Rock crystals) মণি মধ্যে গণ্য হইলেও স্বল
মূল্যতা প্রযুক্ত উহাকে উপরত্ন মধ্যে গণনা হইয়াছে। ক্টি-কের বর্ণ-বিভেদামুসারে ইংরাজীতে বিভিন্ন নাম আছে।

সিংহল, ভারত, ব্রেজিল অষ্ট্রেলিয়া, কালিকোণিয়া, সাইবিরিয়া ও দক্ষিণ আফ্রিকা মণি ও মুক্তার আকর বলিলে অত্যক্তি হয় না। সমুদ্রগর্ভে মুক্তা এবং ভূগর্ভে মণি জন্মে, ইহাই প্রসিদ্ধি। [বিস্তৃত বিবরণ হীরকাদি শব্দে দেখ।]

উপরে যে সকল প্রস্তরাদি উল্লেখ করা হইল, তাহাদের ভাষা ও নাম বর্ত্তমান মণিকারেরা (জছরীরা) অবগত নহেন। তাহারা প্রচলিত মূল্যবান্ প্রস্তরাদির এইরুণ নাম নির্দেশ করিয়া থাকেন।

১ হীরা কমান্, হীরা ওললাজী, হীরা পরব। ২ চুনী
কড়া, চুনী নরম, শ্রামথেৎ (শ্রামদেশজাত), চুনী মাণিক।
৩ পালা পুরাতন ও দুতন থান। ৪ পোকরাজ। ৫ তুরমুনি।
৬ নীলা। ৭ লেশুনিয়া। সোণেলা। ৯ গোমেদক। ১০ ওপেল
(উপল ?)। ১১ সংশেড়াগ। ১২ শংগেশন। ১৩ হেকিক।
১৪ নীরেষ্টোন। ১৫ জবরজং। ১৬ সোলেমানী। ১৭ গোরী।
১৮ পীটোনিয়া। ১৯ দানে চিনি। ২০ ধনেলা। ২১ পীরোজা।
২২ গোদস্তা। ২৩ এমনী। ২৪ করকেতক্। ২৫ লাজবরং।
২৬ মুগা। ২৭ কুন্তল ইত্যাদি।

ত অজার কণ্ঠস্থিত স্তন। ৪ লিঙ্গাগ্র। এ অলিঞ্জর।
(মেদিনী) ৬ যোনির অগ্রভাগ। (শব্দরত্বা•) , ৭ নাগবিশেষ। (জটাধর) ৮ মণিবন্ধ। (হেম) ৯ মুনিভেদ।

"অসিতো দেবলকৈব জৈগিষব্যক্ত তত্ত্ববিদ্।

শ্বতো জিতশক্ত মহাবীর্যস্তথা মণিঃ ॥"(ভারতহা১১।২২)
মণিক (ক্নী) মণিরেবেতি মণি (বাবাদিভাঃ কন্। পাই।৪।২৯)
ইতি সার্থে কন্। অলিজর।
"স তমাদার মণিকে প্রাক্ষিপজ্জলচারিণ্ম।" (মংস্পু ১।২১)

মণিক ঠ, জনৈক প্রাচীন বৈয়াকরণ। ইনি কারকথণ্ডন, কারকথণ্ডনমণ্ডন, কারকবিচার ও স্থায়রত্ব নামে গ্রন্থ প্রথয়ন করেন।

মণিকর্ণ (পুং) কামরপস্থিত শিবলিঙ্গভেদ। ভস্মকৃটের ঈশানদিকে মণিকৃট নামে এক মহাগিরি আছে, এই পর্বতে স্বরং মহাদেব মণিকর্ণ নামক লিঙ্গরূপে অবস্থান করিতেছেন।

"ভস্তকৃটন্ত চেশান্তাং মণিকৃটো মহাগিরিঃ।
মণিকর্ণো নাম হরস্তত্র তিগুতি লিঙ্গকঃ॥
স সদ্যোজাতরূপস্ত মণিকর্ণ ইতীরিত:।
সন্যোজাতন্ত্র মন্ত্রেণ পুজিতব্যঃ সদা শিবঃ॥"

ক্রিপ্রায় ক্রিকাপু ৮১ **অ**৽)

মণি কৰিক। (স্বা) কৰে ভবা ইতি কৰ্ কেৰ্ণনাটাৎ কনলালে। পা ৪।৩।৬৫) ইতি কন্, টাপ্, অকারস্ত ইত্বং, মণিমরী কর্ণিকা, শাকপার্থিবাদিত্বাৎ সমাসঃ, "সা বিদ্যুতে যত্রেতি বা, বিফোস্তপন্থাপ্রচয়দর্শনাৎ বিশ্বিত্তয়া শিবস্ত মণিমরকুওলপতনাদস্যাস্তথাত্বং।" কাশীস্থিত তীর্থবিশেষ। ইহার উৎপত্তি বিবরণ কাশীপত্তে এইরূপ নিথিত আছে,—

"ঘণীয়াস্থাস্থ তপসো মহোপচয়দর্শনাং। যন্মনান্দোলিতো মৌলিরহিশ্রবণভূষণঃ॥ তদান্দোলনতঃ কর্ণাৎ পপাত মণিকর্ণিকা। মণিভিঃ থচিতা রম্যা ততোহস্ক মণিকণিকা॥"

ি শাল কৰি (কাশীখণ্ড ২৬ অ০)

মহাদেব বিষ্ণুকে বলিয়াছিলেন "হে বিষ্ণো! তোমার তপস্থার আতিশ্যা দেখিয়া আমার ছাতান্ত বিশ্বর জন্মে, তক্ষন্ত আমি মন্তক আন্দোলন করি, তাহাতে আমার কর্ণ হইতে বিচিত্র মণিসমূহখচিত মণিকর্ণিকা নামে কর্ণভূষণ এই স্থানে পতিত হয়, এই কারণে ইহার নাম মণিকর্ণিকা হইয়াছে। হে বিষ্ণো! ভূমি স্বীয় চক্র দারা খনন করিয়াছ বলিয়া ইহার নাম চক্রপুষ্করিণী হইয়াছে, কিন্তু অদ্য মদীয় মণিকর্ণিকা পতিত হওয়াতে ইহা অন্ত হইতে মণিকর্ণিকা নামে বিখ্যাত ইইবে।"

 মণিকণিকায় স্থান করে, তাহা হইলে তাহার স্বর্গপ্রাপ্তি হইয়া থাকে।

মণিকণিকায় শ্রদাসহকারে বণো ক্রবিধানে স্নান করিয়া তিল, কুশ ও যব প্রভৃতি হারা দেব ও পিতৃতর্পণ করিলে সর্বপ্রকার যজ্ঞের কল লাভ হয়। শ্রদার সহিত মণিকণিকায় স্নান ও তর্পণ করিয়া অভাপ্ত মন্ত্র জপ করিলে সকল মন্ত্রজপের ফল লাভ হয়। মণিকণিকার স্নান করিয়া বিশ্বেশ্বর দর্শন করিলে সকল যজ্ঞাদির ফল হয়। (কাণাথ ও ২৬ অ০)

ি বিশেষ বিবরণ কাশীশকে দেখ।

২ মণিময় কুৰ্ণভূষণ। ১০০১ চন ১৯৯১ চন ১৯৯১ চন ১৯৯১ চন ১৯৯১

মণিকৰ্ণীশ্বর (পুং) মণিকগ্যা মণিকর্ণ্যাং বা ঈশ্বরঃ। কাশী-স্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ।

কাণীথণ্ডে লিখিত আছে — কাণীয়াতিগণ মংস্যাদরীতে সানাদি করিয়া প্রথমে ওঁল্পারেশ্বরকে দর্শন করিবে। তৎপরে তিবিউপ, মহাদেব, কৃত্তিবাস, রত্নেশ্বর, চল্লেশ্বর, কেলারেশ্বর, ধর্মেশ্বর, বারেশ্বর,কামেশ্বর, বিশ্বকর্মেশ্বর এবং মণিকণী শ্বরকে দর্শন করিবে। তৎপরে অবিমুক্তেশ্বর দর্শন করিয়া বিশেশবের পূজা করা বিধেয়। এইরূপ পর্যায়ক্তমে দর্শনাদি করাই উচিত, ইচ্ছামুসারে পর পর নিয়মভঙ্গ করিয়া দর্শনাদি করিলে ফলের হানি হইবে।\*

মণিকর্পেশ্বর (পুং) মণিকর্ণস্তদাথ্য ঈশ্বর:। কামরূপস্থিত শিবলিঙ্গবিশেষ।

> "সর্বতীর্থজনে স্বাস। স্পৃষ্ট্। চন্দ্রং সবাসসং। মণিকর্ণেশ্বরং দৃষ্ট্। মুক্তিভন্মাচলং গতে॥"

> > (কালিকাপুরাণ ৮১ অ॰)

মণি কাচ (পুং) কাচবিশেষ।

মণিকানন (ক্লী) মণীনাং কাননমিব বছমণিধারণাদশু তথাত্বং।

১ কণ্ঠ। ( শক্রত্বা • ) ২ রত্ববন।

মণিকার (পুং) মণিং করোতীতি ক্ব-অণ্। ১ মণিনিশ্বিত অলঙ্কারাদিকর্ত্তা, চলিত জহরি। পর্য্যায়—বৈকটিক। (হেম) ২ ক্সায়চিস্কামণিকর্তা।

মণিকৃট্টিকা (স্ত্রা) কুমারাহচর মাতৃতের। (ভা সভাপ ৪৭খন)

"ওঁ হারং প্রথমং পশ্রেৎ মৎস্তোদর্য্যাং কৃত্যোদকঃ।

 ত্রিবিষ্টপং মহাদেবং ততা বৈ কৃত্তিবাদসম্।
 রত্নেখরাথ চল্রেশং কেদারঞ্চ ততো ব্রদ্ধে।
 ধর্মেখরঞ্চ বীরেশং গচ্ছেৎ কামেখরং ততঃ।
 বিখকমেখরঞ্চাথ মণিকর্ণীখরং ততঃ।
 অবিমৃত্তেখরং দৃষ্ট্রা ততো বিশেশমর্চয়েৎ॥
 ত্র্বাধার্ম প্রবিদ্ধান কর্ত্রা। ক্ষেত্রবাদিতিঃ॥" (কাশীশ্রেও ১০০ছ০)

মণিকুণ্ড, প্রাচীন ভীর্ণভেদ। (নৃসিংহপুরাণ) মণিকুম্বম (পুং) জিনভেদ।

মণিকৃট (পুং) মণরঃ মণিময়ানি ক্টানি শিথরাণি যভ। কামরূপস্থিত একটা পর্বাত। ভক্ষকৃটের ঈশানদিকে মণিকৃট
নামে একটা মহাগিরি আছে, মণিকৃট ও গন্ধমাদন পর্বাতের
মধ্যে লোহিত্য নদী প্রবাহিত। এই মণিকৃট পর্বাতে স্বরং
বিষ্ণু হয়গ্রীবমূর্ত্তি ধারণ করিয়া আবস্থান করিতেছেন এবং
মহাদেবও মণিকর্ণ নামে লিক্ষরণে বিভ্যমান আছেন।

"ভন্মকৃটস্য চৈশান্যাং মণিকৃটো মহাগিরিঃ। মণিকর্ণো নাম:হরস্তত্ত্ব তিষ্ঠতি লিঙ্গকঃ॥" (কালিকাপু• ৮১ অ•)

"মণিকৃটন্যাথ গিরের্গদ্ধমাদনকন্য চ।
মধ্যে অবতি লোহিত্যো বন্ধপুত্তঃ সমাস্থিতঃ ॥
"মণিকৃটাচলে বিষ্ণুর্হয়গ্রীবস্বরূপধৃক্।
স চ ব্যামপ্রমাণেন বিস্তারেণেব সংস্থিতঃ ॥"

(কালিকাপু ০৮০ অ০)

মণিকৃৎ (পুং) মণিং মণিনিশিতমলঙ্কারং করোতীতি ক্ব-কিপ্
তুক্ চ। মণিকার, জহুরি।

र्मानिक्कु (११) क्कूटलम। ( तृहरम॰ ১১।৪৪)

মণিথনি (পুং) মণীনাং খনিঃ। মণির আকর, যে স্থলে মণির উৎপত্তি হয়।

মণিপ্তণনিকর (পুং) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ১৫টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"বস্থ-হয়যতিরিহমণিগণনিকর:" ( বৃত্তরত্বা । এই ছন্দের প্রথম হইতে চতুর্দশ অক্ষর গুরু, তদ্তির সমস্ত লঘু। হই, ছয়, আট ও সাত অক্ষরে ইহার যতি।

মণিগ্রাম, বিদ্ধাপিরিপার্শবর্ত্তী পর্ণাশা নদীতীরে অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম।

মণি গ্রীব (পৃং) মণয়ো গ্রীবায়াং কন্ধরায়াং যস্ত। কুবের-প্ত। (শব্দর্যা৽) (তি) ও রত্বকন্ধর।

"হিরণ্যকর্ণং মণিগ্রীবমর্ণস্তন্নো বিশে" ( ঋক্ ১৷১২২৷১৪ ) 'মণিগ্রীবং রক্মাত্যপেতকণ্ঠং" ( সায়ণ )

মণিচূড় (পুং) ১ জনৈক বিদ্যাধর। ২ সাকেতনগরীর জনৈক অধিপতি।

মণিচ্ডাবদনে লিখিত আছে,—সাকেত রাজ ব্রহ্মদত্তের এক পুত্র জন্মে। ঐ বালকের শিরোদেশে সুর্য্যের ভার জ্যোতিঃসম্পন্ন একটা মুকুট দেখিয়া রাজা পুত্রের নাম মণি-চ্ড বা রত্নচ্ড রাখিলেন। রাজা মণিচ্ড পিতৃ-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হইয়া স্বীয় ভারপরতা ও প্রজাবৎসলতার পরিচয় দিয়াছিলেন। ঐ সময়ে হিমালয়ের কোন গুহামধ্যে ভবভূতি
নামে এক সাধৃত্তম বাস করিতেন। একদা তিনি বিচরণকালে, পদ্মলোপরি স্থাপিতা এক অসামান্ত-রূপলাবণ্যবতী
কুমারী নিরীক্ষণ করিয়া তাহাকে আপন বাসগুহার আনয়ন
করেন। যোগিবর সেই কন্তার পদ্মাবতী নাম রাথিয়াছিলেন।
ঐ কন্তা মূনির আশ্রমে থাকিয়া দিন দিন শশিকলার নায়
পরিবর্দ্ধিত হইলে, মূনিশ্রেষ্ঠ তাহাকে মণিচ্ড্-রাজকরে
সমর্পণ করেন, পদ্মাবতীর গর্ভে রাজার পদ্মাত্র নামে এক
পুত্র হয়।

পুত্রসহ স্থাথে রাজ্য শাসন করিতে করিতে রাজা একটী মহাযজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন। যজ্ঞকালে তিনি রাজকোষ মুক্ত করিয়াছিলেন। রাজার দানশালতা পরীক্ষার জন্ম দেব-রাজ ইন্দ্র রাক্ষসক্রপে রাজসমীপে উপনীত হইয়া নররক্ত-পানের পিপাদা জানাইলেন। প্রার্থীর আকাজ্ঞা পূণ করিতে হইলে পুণ্যামুষ্ঠানকালে নরহত্যারূপ পাপপত্নে নিমজ্জিত হইতে হইবে, ভাবিয়া রাজা স্বীয় গ্রীবাদেশ কর্তন করিয়া রাক্ষসকে বলিলেন, তুমি আমার গ্রীবানিঃস্ত রক্ত পান কর। তৎপরে ঐ রাক্ষ্য পুনরায় রক্তপানের অভিলাষ প্রকাশ করিলে রাজা স্বীয় দেহ **তাহাকে সমর্পণ** করিলেন। রাজার এতাদৃশ দানে পরিতৃষ্ট হইয়া দেবরাজ নিজ মূর্ত্তি ধারণপূর্বক রাজাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন, হে রাজন ! আমি তোমার আচরণে চমৎকৃত হইয়াছি, তুমি দীর্ঘজীবন লাভ করিয়া সদা-গরা ধরণীশ্বর হও। এক্ষণে তোমার আর কি প্রার্থনীয় আছে, তাহা আমাকে বল, আমি ভোমার অভীষ্ট পূর্ণ করিতেছি। তচ্চুবণে রাজা বুদ্ধ হইবার প্রার্থনা জানাইলেন। যে হেতু, তাহা মনুষোর মুক্তিসাধক হইতে পারে। বরলাভে সার্থক-জীবন হইয়া মহারাজ মণিচুড় স্বীয় ধনরত্বাদি ত্রাহ্মণদিগকে দান করিলেন। এমন কি, তিনি এই সময়ে স্বীয় পুত্রীপুত্রও ত্যাগ করিয়াছিলেন।

রাজার দানে প্রাপুক্ক হইরা ছপ্রস্থানামা জনৈক রাজা তাঁহার মস্তকের মণি প্রার্থনা করিয়া পাঁচ জন রাজাণকে পাঠাইলেন। রাজা সহাস্থাবদনে স্বীয় মস্তক হইতে সেই মণি উৎপাটিত করিয়া দিলেন। কিন্তু দৈবপ্রসাদে তাঁহার মন্তকে পুনরায় মণি উৎপল্ল হইয়াছিল। উক্ত প্রন্থে লিখিত আছে, বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, পুর্ব্ব জন্মে তিনি মণিচুড় ছিলেন। এই মণি প্রাপ্তির কারণ—

এই মণিচ্ড রাজা অরুণের পুত্র ছিলেন। রাজা অরুণ শিথি বুদ্ধের সমাধির উপর হীরক-থচিত স্তৃপ নির্মাণ করিয়া দেন। তৎপুত্র ঐ স্থাপের শিরোদেশে স্বীয় মুকুট ও মণি- মণ্ডিত একটা স্থাচ্ছত্র প্রদান করেন। এই কার্য্যের জন্ত তিনি পরজন্মে মণিচূড় হইয়াছিলেন।

মণিচিছদে। (স্ত্রী) মণেরিব চ্ছিদ্রমস্থাং। ১ মেধানামক ওষধ। ২ ঋষভাধ্য ঔষধ। (মেদিনী)

"यः म त्मरनिक विरक्षता जिक्कामाक्तरेतर्ज्ञ । भनापनी मनिष्किना त्मना त्मरनाच्यास्वता ॥"

(ভাবপ্রকাশ পূর্ব্য•)

মণিজলা (স্তা) মণিপ্রচুরং জলমস্তাং। নদীভেদ।
(ভারত উল্লোগপ• ১১ অ•)

মণিত (ক্নী) মণ্ভাবে জ। মৈথুনকালীন বাক্য।

"স্ত্ৰিতমণিতাদিস্ব্ৰতে" (সাহিত্যদ ০) প্ৰ্যায়—বতকুজিত।

"সীৎকৃতানি মণিতং কক্ণণোক্তিঃ

মিগ্ৰমুক্তমলমর্থবচাংসি।" (শিশুপালবধ ১০।৭৫)

মণিতার ক (পুং) মণেরিব দীপ্তিমতী তারকা যস্য। সারস-পক্ষী। (রাজনি•) স্ত্রিয়াং জাতিত্বাৎ গ্রাষ্

মণিথ (পুং) জনৈক প্রাচীন জ্যোতির্বিদ্। বরাহমিহির ও কেশবার্ক ইহাঁর নামোল্লেখ করিয়াছেন। তাজকমণিখ, তাজিকগ্রন্থ ও সারাবলী নামক কয়থানি তদ্রচিত গ্রন্থ পাওয়া যায়। ইহার গ্রীক নাম Manetho.

মণিদর ( পুং) জবনক यक्षপতি।

মণিদর্পণ (ত্রি) মণিবিমণ্ডিত দর্পণ।

"কিমন্তদ্ ভূভুজাবাসনিবাদিন্তা জয়শ্রিয়ঃ।
চত্তারোহৰূপয়োহভূবন্ধিলাসমণিদর্পণাঃ॥ "(রাজত•৪।৫৯৪)

চন্ধারোধ্যুবরোধ্যুবার্যাসমাণদপণাঃ । "(রাজ্ত•চাত্তর) ম্বিদোষ (পুং) রত্নাদির অভিজাত দোষ। পরীক্ষকগণ

রত্ন-পরীক্ষাদারা ঐ দোষ নির্ণয় করিয়া থাকেন।

মণিদ্বীপ (পুং ক্লী) মণিপ্রচুরো দ্বীপঃ। ক্ষীরসমুদ্র মধ্যে পদ্মরাগাদি মণিমন্ন অন্তরীপ। এই দ্বীপ ত্রিপুরস্কুন্দরীর বাসস্থান।

"স্থাসিন্ধোম ধ্যে স্থরবিটপিবাটীপরিসরে মণিদ্বীপে নীপীপবনবতি চিন্তামণিগৃহে।

शिवाकादत **मरक পরম**শিवপর্য্যক্ষনিলয়াং

ভজন্তি বাং ধন্তাঃ কতি ন চ চিদানন্দলহরীম্ ॥"(আনন্দলহরী)

মণিধকু (পুং) > মণিখচিত ধনু। । ২ রাজপুত্রভেদ।

মণিধনুস্ (क्री) রামধনু।

মণ্নন্দ, निकास्टिकिकिशिनि नामक गाकतन প্রণেতা।

মণিনন্দপণ্ডিত, ব্যবহারমহোদয় নামক জ্যোতিঃশাস্ত্র-রচয়িতা।

মণিনাগ (পুং) নাগভেদ। (ভারত আদিপ ত ত অ ) মণিপদ্ম (পুং) বোধিসবভেদ।

মণিপর্বত (পুং) মণীনাং পর্বতঃ। গিরিবিশেষ।

"ততোহভারাদিগরিশ্রেষ্ঠমভিতো মণিপর্বতম্। তত্র পুণ্যা বরুর্বাতা স্থভবংশ্চামলাঃ প্রভাঃ॥"

্ ( হরিব • নরক্রধাধ্যায় )

মণিপালিন্ ( ত্রি ) মণিং পালয়তি পালি-ইনি । ১ মণিপালক।
তক্ত ধর্ম্মং মহিয়াদিখাদণ্। মাণিপাল তাহার ধর্ম। মণিপালকের ধর্ম। তক্তাপত্যং রেবত্যাদিখাৎ ঠক্। মণিপালিক
তদপত্য।

মণিপুচছী (স্ত্রী) মণিরিব পুচছং বস্তাঃ ভীষ্। মণিতুল্য পুচছ্যুতা স্ত্রী।

মণিপুপ্সক (পুং। সহদেবের শঙ্খ।

"অনন্তবিজয়ং রাজা কুন্তীপুত্রো যুধিষ্টিরঃ। নকুলঃ সহদেবশ্চ স্কুণোষমণিপুশ্যকৌ ॥" (গীতা ১/১৬)

মণিপুর (ক্লা) ষ্ট্চক্রের অন্তর্গত নাভিমধ্যস্থ তৃতীয় চক্র

"তদ্ধে নাভিদেশে তু মণিপূরং মহাপ্রভম্। মেঘাভং বিহ্যদাভঞ্চ বহুতেজাময়ং ততঃ। মণিবদ্ভিয়ং তৎপদ্মং মণিপূরং তথোচ্যতে ॥
দশভিশ্চ দলৈঘুকিং ডাদিফাস্তাক্ষরান্বিতম্।

( নির্কাণতন্ত্র ৬ পটল )

এই পদ্ম নাভিদেশে অবস্থিত; ইহা মেঘ ও বিহ্যাতের আর আভাযুক্ত, মহাপ্রভাবিত, ও তেজামর। মনির আর এই পদ্ম ভিন্ন বলিয়া ইহার নাম মণিপুর। এই পদ্ম দশটা দল, এবং দশটা দলে ড হইতে ফ পর্যান্ত অক্ষর সকল আছে, এই পদ্ম শিব কর্তৃক অধিষ্ঠিত। ইহাতে মনোনিবেশ করিতে পারিলে স্ক্বিষরে অভিজ্ঞতা জন্ম।

এই পদ্মের উর্দ্ধদেশে স্কুল্ভি মহাপদ্ম অবস্থিত।
"এতং পদ্মস্থোর্দ্ধদেশে মহাপদ্মং স্কুল্ভিম্।

দশপত্রং নীলবর্ণং সজলং ঘোররূপক্ষ্ ॥" (নির্বাণ্তন্ত্র ৬ প•)

এই পদ্মে দেবতাথ, ও পঞ্চকুণ্ড সরোবর আছে। মুক্তি কামী ব্যক্তি এই তীর্থে সান করিয়া থাকেন।

"মণিপূরে দেবতীর্থং পঞ্চকুণ্ডং সরোবরম্

তত্ত্ব শ্রীকামনাতীর্থং স্নাতি যো মুক্তিমিচ্ছতি ॥"(রুদ্র্যামল) মণীনাং পুরোহত্ত। ২ স্থনামখ্যাত পুরভেদ।

"চিত্রাঙ্গদাং পুনর্দ্রষ্ট ং মণিপুরপুরং যযৌ।" (ভারত ১।১১৮।২৩)

মণিপূর, (পূর্)উত্তরপূর্ব ভারতসীমায় অবস্থিত একটা দেশীয় রাজ্য। এখন নামে দেশীয় রাজ্য বলিয়া গণা হইলেও সর্বতোভাবে ইংরাজ-শাসনাধীন। অক্ষা ২৪°৩৫ হইতে ২৪°৪৮ ৩০ প্রাধি ১৩° হইতে ১৪°৪০ পূঃ। মণিপুরের উত্তরে নাগা পাহাড় ও নাগজাতির নিবাদ পার্কত্য বনবিভাগ, পশ্চিমে কাছাড় জেলা, পূর্কে উত্তরব্রহ্ম এবং দক্ষিণে লুসাই, কুকি ও স্থৃতি নামক বহু জাতির নিবাসভূমি।

বে হুর্গম পার্বতাপ্রদেশ আসাম, কাছাড়, বন্ধ ও চট্টগ্রাম পর্যান্ত বিস্তৃত হইয়াছে, সেই পার্বতা ভূভাগের হৃদয়ে উপত্য-কার উপর মণিপুর রাজা। সমস্ত রাজ্যের আয়তন প্রায় ৮০০০ বর্গ মাইল, ইহার মধ্যে প্রাকৃত উপত্যকার অংশ প্রায় ৬৫০ বর্গ মাইল।

মণিপুরে গিরিমালা সচরাচর উত্তর ও দক্ষিণমুখে ছড়াইয়া পড়িরাছে। উত্তরাংশের উচ্চতাই অধিক, এমন কি মণি-পুরের উপত্যকা হইতে চারিদিনের পথ গেলে সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ৮০০০ ফিট্ উচ্চ গিরিমালা দৃষ্ট হয়। গিরি-মালা প্রায় সর্ব্বত্র অসমতল ও কোণাকার শৃস্বযুক্ত হইলেও উপত্যকার কাছে অনেকটা সমতল ও চৌরস বলিয়া বোধ হয়।

উপত্যকার কোলে লোগতাক্ হ্রদ সমুথে ও দক্ষিণভাগে প্রদারিত। এই হ্রদের দক্ষিণে পাহাড়ের ধার পর্য্যন্ত সমুদায় ভূতাগ অকর্ষিত ও তৃণজঙ্গলে পূর্ণ। উত্তর ও পূর্ব্বাংশে কতকগুলি গ্রাম দেখা যায়, তাহার উত্তরাংশে পাহাড়ের কোলে মণিপুর-রাজধানী অবস্থিত। এখানে বহুলোকের বাস ও নানা বৃক্ষসমাকীর্ণ। উত্তর ও পশ্চিম হইতে কতক গুলি নদী আসিয়া লোগ্তাক হ্রদে পড়িয়াছে। তন্মধ্যে একটা নদী মণিপুরের রাজধানীর ভিতর গিয়াছে।

মণিপুরের দিকে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহা বালুপাথর ও সেটেরই প্রকার ভেদ। কুবো উপত্যকার দিকে হরণয়েও ও লোহপ্রস্তর যথেষ্ট পাওয়া যায়। মণিপুরের উত্তরাংশে যে পাথর পাওয়া যায়, তাহা খুব শক্ত ও নিরেট, তর্মধ্যে দানাদার (Granite) পাথরও দৃষ্ট হয়। মণিপুরের উত্তর পূর্বে কয়লা পাওয়া যায়, কিন্তু তাহা ভাল নহে। থোবাল ও লঙ্গতেলের নিকটস্থ পাহাড়ে ছোট ছোট প্রোতস্থতীর গর্কে লোহা পাওয়া যায়। রাজধানী হইতে প্রায় ৭ ক্রোশ উত্তরপূর্বের্ব উপত্যকার উপর লবণকৃপ আছে, সেই লবণেই মণিপুরীদিগের অভাব দূর হয়।

মণিপুর রাজ্যের মধ্যে লোগ্তাক ছদই প্রধান জলাশয়,
ইহার আকার অতি বৃহৎ হইলেও বর্ষে বর্ষে ইহার আয়তন
কমিয়া আসিতেছে। ভূতত্ববিদ্গণের বিশাস যে পূর্বকালে
মণিপুর এক বৃহৎ ছদাকারে পরিণত ছিল, ক্রমে সেই জলরাশি কমিয়া আসিয়া বর্তমান লোগ্তাক ছদে পরিণত

হইয়াছে। জলরাশির অপর অংশ উপত্যকার নানাস্থানে এখনও বিকীণ রহিয়াছে।

এখানকার উপত্যকায় তেমন বেশী নদী নাই। মণিপুর ও কাছাড়ের পাহাড়ের মধ্যে যে কএকটা নদী আছে, তল্মধ্যে জিরি, মুক্ক, বরাক, এরুক্ক, লেক্ষ্রা ও লেইমিতাক প্রধান। জিরি নদীই ইংরাজরাজ্যসীমা হইতে মণিপুরকে পৃথক্ রাথিয়াছে। ইহার জল অতিশয় স্বছে। বরাক্ নদীই সর্বাপেক্ষা বৃহৎ, ইহাতে মুক্ক, এরুক্ক ও তিপাই নদী আসিয়া পড়িয়াছে। গ্রীম্বকালে এখানকার সকল নদীই হাঁটিয়া পার হওয়া যায়। সকল নদীতেই প্রচুর মংস্থ জন্মে, তল্মধ্যে মহাসের মৎস্তই প্রধান, ও অতি স্ক্সাহ্ বিন্যা আদৃত।

মণিপুর পাহাড়ে নাগেশ্বর, জারুল, তুন, দেবদারু ও স্বলরী বৃক্ষ জন্মে, এই বৃক্ষের কাষ্ঠ অনেকের ব্যবহারে লাগে। উত্তরাংশে যথেষ্ট বাঁশ ঝাড় দেখা যায়।

এথানকার অধিত্যকা ও উপত্যকায় নানা জাতীয় শশু ও তরিতরকারী জনিয়া থাকে। ধান্তই এথানকার প্রধান শশু ও মণিপুরীদিগের প্রধান থাদ্য।

উপত্যকায় বন্থ পশু বড় দেখা যায় না, কিন্তু পাহাড় অঞ্চলে বহু সংখ্যক দলবদ্ধ হস্তী, ব্যাঘ্ধ, চিতাবাঘ্ধ, বনবিড়াল ও ভলুক দৃষ্ট হয়। এখানে নানাজাতীয় হরিণ পাওয়া যায়, তন্মধ্যে এখানকার শাস্তর হরিণ বিশেষ প্রসিদ্ধ। দক্ষিণ ও প্র্বাংশে পাহাড়েই কেবল গণ্ডার, বন্থ মহিষ ও বন্থ গোদেখা যায়। মণিপুরের টাটুখোড়া প্রসিদ্ধ। বন্থ ক্রুর, খরগোদ, উলুক ও লাঙ্গুর নামে এক শ্রেণীর বানর নানা স্থানে বিচরণ করে। সাধারণ পক্ষিসমূহের অভাব নাই, পর্বতের উচ্চ শৃঙ্গে এক প্রকার বৃহৎ কাল বাজপক্ষী দৃষ্ট হয়।

মণিপুরে তেমন বিষধর দর্প নাই, তবে দক্ষিণাঞ্চলে জঙ্গলে বৃহদাকার পাহাড়ী বোড়া আছে। অন্যান্ত স্থানেও নানা জাতীয় ক্ষুদ্র বৃহৎ দর্প রহিয়াছে, কিন্তু ভাহারা বিশেষ অনিষ্টকর নহে। তবে তঙ্গলেই নামে একপ্রকার দর্প আছে, ভাহার উপর মণিপুরীদিগের যথেষ্ঠ ভয়। বাশঝাড়ে এই সাপের বাদ। কেহ অনিষ্ট করিলে অভি উচ্চ হইতে লাফাইয়া দেই ব্যক্তির গলা জড়াইয়া ধরে। ইহার দংশনে অনেক সময়ে প্রাণসংশয় ঘটে।

ইতিহাস।—বলে কাহারও কাহারও বিশ্বাস যে, মহাভারতে যে মণিপুরের উল্লেখ আছে, যেথানে অর্জুনের সহিভ
তংপুত্র বক্রবাহনের সংগ্রাম হইয়াছিল,এই সেই মণিপুর। কিন্তু
এই ভ্রাস্ত বিশ্বাসের মূলে কিছুমাত্র সত্য নাই। বাস্তবিক

महाजातिको स्व सिश्राह्न । श्रीमिक श्रिक खिक जिहा जातिक से किया निर्मा जात्कर विस्त भिष्ठित हो । श्रीमिक श्रिक खिक खिक कि निर्मा निर्मे निर्मे भार्य स्व सिश्च कि स्व कि सिश्च कि स्व कि सिश्च क

উপরোক্ত কোন মণিপুর মহাভারতের সমন্ন ছিল না, আধুনিক অলীক প্রবাদে নানা মতের স্বাষ্ট হইয়াছে।

মহাভারত হইতে জানা বায় বে, মণিপুর কলিঙ্গাধিপ চিত্রাঙ্গদার পিতার রাজধানা এবং সমুদ্রতীরে অবস্থিত।

(ভারত ১া২১৬ অ•)

কিন্ত উপরে যে সকল মণিপুরের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার কোনটাই কলিঙ্গরাজ্যের অন্তর্গত বলিয়া কোন কালে গণ্য ছিল না। আমরা কলিঙ্গ শব্দে প্রমাণ করিয়াছি যে বর্ত্তমান গঞ্জাম্ জেলাস্থ চিকাকোলের নিকট যে মন্কুর বন্দর আছে, তাহাই কলিঙ্গরাজধানী মহাভারতীয় মণিপুর।

[क निक (मथ।]

বর্ত্তমান মণিপুর রাজ্য কিছুদিন পুর্বে মণিপুর নামে খ্যাত ছিল না। ব্রহ্মদিগের ইতিহাস হইতে জানা ষায় বে, এই স্থান পূর্বে কাশী বা কাঠি নামে খ্যাত ছিল, এখনও ব্রহ্মবাসিগণ কদ্যে বা কঠে নামেই এই স্থানের উল্লেখ করিয়া খাকে। পাম্হেবা নামে এক নাগারাজ ১৭১৪ খুট্টাব্দে এখানকার রাজা হন এবং হিন্দ্ধর্মগ্রহণপূর্বক স্থায় রাজধানীর মণিপুর নাম রক্ষা করেন।

বাস্তবিক মণিপুর ও মণিপুরীদিগের প্রাচীন ইতিহাস নিতান্ত অস্পষ্ট। মণিপুরীদিগের চেহারা দেখিলেই ইহাদিগকে

\* Cunningham's Archaeological Survey Reports, Vol XVII. p. 70, নোঞ্চলীয় বলিয়া মনে হয়, দেই সঙ্গে যে আর্যারক্ত মিশ্রিত
হইয়াছে, তাহাতেও সন্দেহ নাই। পোঙ্গের সানরাজের সামস্ত
রূপে প্রথমে এই রাজ্যের উল্লেখ পাওয়া যায়। পোঙ্গাধিপ
কোষা এখানকার মণিপুরী সন্দারকে আপন প্রিয়্ব সামস্তরূপে
প্রথম রাজ্যীকা প্রদান করিয়াছিলেন। ইহার পর ইতিহাসে
এই ভূতাপের কোন কথা নাই। ১৭১৪ খুইান্দে নাগাসন্দার
পাম্হেবা এখানকার রাজা হইলেন। তাঁহার হিন্দু ধর্মগ্রহণের
সল্পে তাঁহার নাম হইল গরীব নবাজ। তাঁহার প্রজাগণও
তাঁহার অন্থবর্তী হইয়া সকলে হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিল। সেই
পর্যান্ত মণিপুরিগণ বর্ণধর্ম্ম ও হিন্দুধর্মের কঠোর অনুশাসনসমূহ
মানিয়া চলিতেছে।

গরীব নবাজ কএকবার ব্রহ্মরাজ্য আক্রমণ করিয়াছিলেন। ठाँशांत्र मृजू इरेल उन्नरेम मिन्द्र चाक्रम कतिशाहिल। মণিপুরণতি জয়িদিংহ বুটীশ গবর্মেণ্টের সাহাষ্য গ্রহণ করেন. তত্পলক্ষে ১৭৬২ খুষ্টাব্দে মণিপুরপতির সৃষ্টিত ইংরাজরাজের এক দল্লি স্থাপিত হয়। মণিপুরের সাহায্যার্থ দৈন্ত প্রেরিত हरेबाहिन वटि, किन्छ आवात छाहामिशटक कित्राहेबा आना হয়। ১৮২৪ খুষ্টাব্দে ইংরাজদিগের সহিত ব্রহ্মরাজের যুদ্ধ বাধিলে ব্রহ্মদৈন্ত কাছাড়, আসাম ও মণিপুর আক্রমণ করিয়া-ছিল। সে সময়ে মণিপুরপতি গম্ভীরসিংহ বুটীশ গ্রমেণ্টের সাহায্য প্রার্থনা করেন। এবার বৃটীশ গবর্মেণ্ট মণিপুরপতির সাহায্যাৰ্থ একদল সিপাহী ও কএকজন গোলনাজ সৈন্ত काहाए शाठीहेबा तम वदः हेः बाज-तमनाबदक ब्रिशीत শিক্ষিত মণিপুরী সেনাদল গঠিত হইল। ব্রহ্মদৈত মণিপুর হইতে বিভাড়িত এবং দেই সঙ্গে কুবো উপত্যকা হইতে নিংথি नमीजीत अधार मिल्यूत्रतात्कात शृक्तिमाजुक हरेन। এথানে সানজাতি আদিয়া বাস করিল। ১৮২৬ খুষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজের দহিত ইংরাজ গ্রমেণ্টের দদ্ধি স্থাপিত হয় ৷ এই সময় মণিপুর স্বাধীন রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হটল। ১৮৩৪ খুষ্টাব্দে গন্তীর সিংহের মৃত্যু হয়। তাঁহার মৃত্যুকাল পর্যান্ত गिंभूत्र भाष्टिमय ও সমৃদ্ধিশালী ছিল।

গন্তীর সিংহের মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র চন্দ্রকীর্তির বয়ঃক্রম একবর্ধ মাত্র, তাঁহার পুলতাত (গরীব নবাজের প্রপৌত্র) নরসিংহ রাজ্যের অভিভাবক নিযুক্ত হইলেন। ১৮৩৪ খুষ্টান্দে বৃটীশ গবর্মেণ্ট ত্রহ্মরাজকে কুবো উপত্যকা ছাড়িয়া দিলেন, তং পরিবর্দ্তে মণিপুররাজকে বার্ষিক ৬৩৭০, টাকা দিতে সম্মত হন। এই সময়ে মণিপুর রাজ্যের নৃতন সীমা অবধারিত হয়। ১৮৩৫ খুষ্টান্দে বৃটীশ গবর্মেণ্টের সহিত মণিপুর রাজ্যের পরস্পার সংস্রব জ্ঞাপনার্থ একজন পলিটিকাল এজেন্ট নিযুক্ত

<sup>†</sup> Madras Journal for 1879, p. 311.

<sup>†</sup> A. Fuhrer's Monumental Antiquitiese Inscriptions in the N. W. P. and Oudh, p. 289.

হন। ১৮৪৪ খুঠান্তে নরসিংহের প্রাণসংহারের বড়বন্ধ প্রকাশ পার। রাজমাতা সেই বড়বন্ধে লিপ্ত ছিলেন বলিয়া প্রকে লইয়া কাছাড়ে পলাইয়া আসেন। এখন নরসিংহই প্রকৃত রাজা হইলেন। ১৮৫০ খুটাক (তাঁহার মৃত্যুকাল) পর্যাস্ত তিনি রাজা ভিলেন।

নরসিংহের মৃত্যুর পর তাঁহার ভ্রাতা দেবেন্দ্র সিংহ রুটাশ প্রমেণ্ট কর্তৃক মণিপুরপতি বলিয়া গণ্য হইলেন। কিন্তু তিন মাস না যাইতে যাইতে প্রকৃত উত্তরাধিকারী চন্দ্রকীর্ত্তি সনৈত্তে মণিপুরে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তথন দেবেন্দ্র সিংহ কাছাড়ে পলাইয়া গেলেন। এখন চন্দ্রকীর্ত্তি রাজা হইলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাকে ইংরাজ গ্রমেণ্ট তাঁহাকেও মণি-পুরের রাজা বলিয়া স্বীকার করিলেন।

চক্রকীর্ত্তি নিশ্চিম্ব হইয়া রাজ্য ভোগ করিতে পারেন নাই,
বৈমাত্রেয়গণের গৃহবিবাদে তিনি সদাই বাস্ত ছিলেন, কিন্তু
বছ ষড়যন্ত্র ও নানা কৌশল অবলম্বন করিয়াও কেইই চক্রকীন্তিকে সিংহাসনচ্যুত করিতে সমর্থ হয় নাই। ১৮৭৯
গৃষ্টাব্দে নাগাযুদ্ধকালে চক্রকীর্ত্তি ইংরাজদিগকে ষথেষ্ট সাহায্য
করিয়াছিলেন। নাগারা যথন ইংরাজের, কোহিমা হুর্গ আক্রমণ করে, সে সময়ে চক্রকীর্ত্তি সৈত্র পাঠাইয়া ইংরাজদিগের
প্রভৃত উপকার করিয়াছিলেন। বুটীশ গবর্মেণ্ট সেজত্র
তাঁহাকে কে, দি, এদ্, আই উপাধি দিয়া আপ্যায়িত করিয়াছিলেন। ব্রক্ষযুদ্ধের সময়ও চক্রকীর্ত্তির সৈত্রগণ ইংরাজপক্ষে
যুদ্ধ করিয়াছিল।

১৮৮৬ খুষ্টাব্দে চন্দ্রকীর্তির মৃত্যু হয়। তাঁহার ছই পত্নীর গর্ভে ৯ পুত্র জন্মে, এক পক্ষে শ্রচন্দ্র প্রভৃতি ৫ জন, অপর পক্ষে কুলচন্দ্র, টীকেন্দ্রজিৎ প্রভৃতি ৪ জন। শ্রচন্দ্রই প্রথমে পৈতৃক সিংহাসনে বসিয়াছিলেন, কিন্তু ১৮৯০ খুষ্টাব্দে বৈমাত্রেরগণের ভয়ে রাজ্য ছাড়িয়া ইংরাজের আশ্রমে কলিকাতার পলাইয়া আসেন। শ্রচন্দ্রের নির্মাসন ঘটলে কুলচন্দ্র নামে রাজা ও টীকেন্দ্রজিৎ সেনাপতি হইলেন, কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে টীকেন্দ্রজিৎ রাজ্যের সর্কমন্ত্র কর্ত্তা হইয়া পড়িলেন। কুলচন্দ্রকেও বুটীশ গবর্মেণ্ট রাজা বিলয়া স্বীকার করিলেন।

এদিকে শ্রচক্র কলিকাতার বড়লাটের নিকট রাজ্য প্নঃপ্রাপ্তির আশায় দরখান্ত করিলেন। বড়লাট তাঁহাকে কোন আশা দিরাছিলেন কি না, তাহার কোন সংবাদ পাওয়া বায় না। কিন্তু আসামের চিফ্ কমিসনর কুইন্টন সাহেব বড়লাটের সহিত পরামর্শ ক্রিবার জন্ত কলিকাতায় আসিয়া-ছিলেন। তিনি কলিকাতা হইতে ফিরিয়া গিয়া একদল গোর্থা সৈত্ত লইয়া মণিপুর যাত্রা করিলেন। কৃইণ্টন পলিটিকাল এজেণ্টের প্রাসাদে এক দরবার আহ্বান করিলেন। বড়লাট সেনাপতি টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিবার আদেশ দিয়াছিলেন, মণিপুরে সে কথা রাষ্ট্র ইইয়া পড়িয়াছিল। পাছে নিজে বন্দী হন, সেই ভয়ে কুলচন্দ্র ইংরাজ দরবারে উপস্থিত ইইলেন না। কুইণ্টন্ টীকেন্দ্রজিৎকে বন্দী করিয়া পাঠাইবার জন্ম কুলচন্দ্রকে জানাইলেন। এ সময়ে টীকেন্দ্রজিতের ষথেষ্ট প্রভাব, তাঁহাকে কুলচন্দ্র যথেষ্ট ভয় করিয়া চলিতেন, কাজেই তিনি চিফ্ কমিসনারের আদেশ পালন করিতে পারিলেন না।

কুইণ্টনের আদেশে কর্ণেল স্থীন গোর্থা সৈত লইয়া রাজবাটী আক্রমণ করিলেন। পূর্ব হইতেই মণিপুরী দৈত প্রস্তুত ছিল। বহু সংখ্যক মণিপুরীর নিকট অন্ন সংখ্যক ইংরাজনৈত সহজেই পরাস্ত হইল। পলিটিকাল এজেণ্টেরও প্রাসাদ লুক্তিত ও ইংরাজ রাজপুরুষগণ বন্দী হইলেন।

শীঘ্রই কলিকাতার ইংরাজবিপত্তির সংবাদ আসিল।
তিনদিক্ হইতে বৃতীশ সৈতা প্রবল বেগে মণিপুরে গিরা পড়িল।
সে ভীমবেগ মণিপুরিগণ সহা করিতে পারিল না। কুলচক্র
ও চীকেক্রজিং বন্দী হইলেন। ইংরাজের বিচারে চীকেক্রজিতের
ফাঁসি হইরা গেল। ইংরাজরাজ মণিপুর রাজবংশীয় এক
বালককে সিংহাসনে বসাইলেন, তিনিই এখন নামে মাত্র
রাজা। আর ভূতপুর্বে রাজমহিলাগণ এখন পথের ভিখারিণী।

পথ ঘাট।—কাছাড় হইতে মণিপুর পর্যান্ত একটা প্রশস্ত পথ আছে। ১৮৪২ সালে ব্রহ্মসমর শেষ করিবার পর, ইংরাজ গবর্মেণ্ট ভবিষ্যৎ সেনাচালনার ও যাতায়াতের স্বিধার জন্ত, এই পথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। ১৮৬৫ সাল পর্যান্ত পথটী ইংরাজের তত্ত্বাবধানে থাকে; পরে মণিপুর-রাজের शां कर अनुक रहेगाहिन। ११० मध्यकि मः कुछ रहेगाहि: এই পথেই যাওয়া আসা চলিতেছে। সৈগুচালনার পক্ষে **এই পথই প্রশন্ত। মণিপুর হইতে ইহারই উত্তরদিক্ দিয়া** আর একটা পথ কাছাড় পর্যান্ত আসিয়াছে। এ পথে কিন্ত চলাফিরা কম। নিজ মণিপুররাজ্যের উপত্যকার উপর िम्या व्यात्र अयनक १४४ तियाहः । ठाशाउँ अस्ति। विका চলিয়া থাকে। কিন্তু এ সকল পথ কাঁচা। চারিদিকে নদী; পুল সেতু অনেক স্থলেই প্রস্তুত করিতে হয়। সেই জন্মই পথ প্রস্তুত করিবার পক্ষে কিছু অস্থবিধা। নদী-গুলি কিন্তু সবই সংকীৰ্ণ। নাগা-প্ৰদেশে কোহিমা নামক স্থানে दे ता दि वा कि नी व्याहि, ठाहात ३५ माहेन मृत मित्रा, মণিপুরের দিকে আর একটা পথ গিয়াছে। এন্দের দিকে তামুর পথ ;--- এ পথ নৃত্তন এবং উচুনীচু।

ব্যবসায় বাণিজ্য। নিশিপুরের বহিকাণিজ্য অধিক নহে।
জলপথ না থাকিলে ত আর দেশের জিনিস বিদেশে চালাইবার
স্থাবিধা হয় না। বহিকাণিজ্য স্থচাকরপে চলিতে পারে,
এমন স্থলপথও নাই; এমনও ত মণিপুর পর্যন্ত রেল হয়
নাই। কিন্তু সে পক্ষে ক্রমেই স্থান্থার ইয়া আসিতেছে;
আর বড় অধিক দিন বিলম্ব করিতে হইবে না। অন্তর্কাণিজ্য
বেমন চলা উচিত, সেইরপই আছে। স্থানে স্থানে হাট
আছে; হাটের উপযুক্ত ঘাট বাটও না আছে এমন নহে।
মণিপুরে নাকি ক্রী-স্থান্থানতাটা পুবই আছে। তাই হাটে
বাটে রমনীদিপকেই দেখিতে পাওয়া বার। হাটে মাছ-তরকারা কাপড় চোপড় মিপ্তারাদি বেচা কিনা হইয়া থাকে।
চাউল বরে বরেই মজুত থাকে; সকলেরই চার আবাদ আছে।
কেনা-বেচা—বিনিময়ে এবং :মুদ্রাথোগে চলিয়া থাকে।

কেনা-বেচা----বিনিময়ে এবং : মুদ্রাঘোগে চলিয়া থাকে।
মণিপুরের টাকশালে একপ্রকার কুদ্র ভাষ্ত্রমূদ্রা প্রস্তুত হয়,
ভাষার ছয়টায় আমাদের এক পর্যা। ভারতের ও এক্সের
দক্ত প্রকার রৌপ্যমুদ্রাই মণিপুরে চলিয়া থাকে।

কাছাড় হইতে নানা দ্রব্য মণিপুরে গিয়া থাকে। তাহার মধ্যে স্থপারি, কালিকো কাপড়, বনাত, পিতলের বাসন, তামাক, গন্ধমসলা, বন্ধ তন্ত্র, পশমা কাপড় এইগুলিই প্রধান। বিলাজী দ্রব্যন্ত কাছাড় দিয়া মণিপুরে প্রবেশ করিতে আরম্ভ করিয়াছে।

মণিপুর হইতে অশুত্র যায় টাটুযোড়া, মণিপুরী কাপড়, রেশম, বেত, মম, চা-বীজ, হস্তিদন্ত, এবং বংশীবটের নির্যাসরূপ রবার। মণিপুর হইতে নারাপ্রদেশের দিকে যায় টাটু, লোহ, মদ্য, লবণ, কাপড়; আর সে অঞ্চল হইতে মণিপুরে আসে পিত্তলের বাসন ও কএক প্রকার রক্তবর্ণ প্রস্তরমণি, মম্, সর্যপাদি তৈল শস্তু, ভূলা এবং বস্ত্র। চারিদিগের পার্ব্বত্য-জাতিও দ্রব্যজাত মণিপুরে লইয়া আইসে।

জাতি ও ধর্ম ।—মণিপুর এখন হিন্দুর রাজ্য। হিন্দুর
ভিতর জাতিভেদ আছে। শুনিতে পাই, মণিপুরী হিন্দুর
৮ জাতিতে বিভক্ত, কিন্তু ক্ষত্রিয়েরই সংখ্যা এবং দক্ষান
অধিক। এখানকার নাগা প্রভৃতি পার্কত্যদিগের পার্কত্যধর্ম,
কিন্তু তাহারাও অনেকাংশে হিন্দু, সকলেই দেবদেরীর পূজা
করিয়া থাকে। কুকি প্রভৃতিও হিন্দুধর্মেরই অমুসরণ
করে। মণিপুরের ভক্তসম্প্রদায়ে এখন হিন্দুধর্মের রৈফবশাখাই প্রচলিত; রাজবংশ বৈফব। নবদীপের গোস্থামী
ঠাকুরেয়া গিয়া মণিপুরে বৈফব ধর্ম সূজীব করিয়াছেন।

আচার ব্যবহার।—সম্ভান্ত হিন্দুসম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার হিন্দুবং বিশুদ্ধ। নীচ সম্প্রদায়ের আচার ব্যবহার ততটা বিশুদ্ধ বলিয়া বোধ হয় না। মণিপুরে স্ত্রী-স্বাধীনত। আছে; কিন্তু স্ত্রীস্বাধীনতা অপেক্ষাকৃত নীচসম্প্রদায়েই অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

ভাষা ও শিক্ষা।—নবদীপের গোস্বামী মহাশ্রেরা কে অবধি মন্ত্রপ্তর হইরাছেন, সেই অবধি বঙ্গভাষার ও বঙ্গা-ক্রের আদর হইরাছে। হিন্দ্ধর্মণান্তে শিক্ষিত মণিপুরী-দিগের শ্রদা আছে; শ্রীমন্তাগবত এবং অভাভ বৈষ্ণবপ্তরেশ্বই আদর দেখিতে পাওয়া যায়।

পার্কত্যজাতির ভাষা স্বতন্ত্র। নাগাসম্প্রদায়ের নাগাভাষা,
কুকিসম্প্রদায়ের কুকিভাষা; কিন্তু হুই ভাষারই অনেক সৌসাদুশু আছে। রাজধানাতে একটা ইংরাজিধরণের বিম্বানয়
প্রতিষ্ঠিত হুইয়াছে; পলিটিকেল এজেন্ট সাহেবই উহার
প্রধান উল্বোদ্ধী। কিন্তু মণিপুরে এখনও বিলাতী বিম্বার
আদর বা আধিপতা হয় নাই।

রাজস্ব।—মণিপুর রাজ্যের রাজস্ব বড় অধিক নহে। ধান
চাউলেই অনেকে রাজস্ব দিয়া থাকে; কিন্তু আজ কাল
মুদ্রারও চলন হইরাছে। ভারতের ও ব্রন্ধের ব্রৌপামুদ্রাও
মণিপুরে চলিয়া থাকে। মণিপুর রাজ্যে শুসাদিতে কত টাকার
রাজস্ব আদায় হয়, তাহা বলিতে পারি না; কিন্তু দেখা যায়,
মুদ্রার আদায় হয় বৎসর ৬০ হাজার টাকার অধিক নহে।
থরচ পত্রও অধিক নহে। রাজকর্মচারীরা সরকারী জমি
জরাত ভোগ দুখল ক্রিয়া থাকেন।

আদালত।—মণিপুরে ছইটা বড় আদালত আছে; একটা সাধারণ, অপরটা সামরিক। সাধারণ বিচারালয়ে সাধারণ প্রজার মামলা মোকদমা হইয়া থাকে। ইহার নাম চিরাপ। চিরাপ বা সাধারণ বিচারালয়ে ১৩ (জন প্রবীণ বিচারপতি থাকেন; সকলেই রাজার নিয়োজিত।

সামরিক বিচারালয়ে ৮ জন প্রবীণ বিচারপতি অধিবেশন করিয়া থাকেন, সকলেই উচ্চপদস্থ সেনানী। এ আদালতে শুদ্ধ সৈনিকদিগেরই বিচার হইয়া থাকে।

তদ নারীজাতির জন্ম একটা স্বতন্ত্র আদালত আছে,
ইহার নাম পাজা। পদ্মপীড়ক পতিদিগকে এই আদালতে
বাইতে হয়। ব্যভিচারিনী স্ত্রীলোকদিগকেও এই আদালতের
বিচারাধীন হইতে হয়। স্ত্রীলোকের অন্তান্ম রিচারও এখানে
হইলা থাকে। কিন্তু ওরতর মামলার লাধারণ আদালতে
অর্থাৎ ঐ চিরাপে আগীল হইরা থাকে।

গো-মেবাদি শইসা বিবাদ বিসংবাদ হুইলে, বা অন্তর্রণ সামাত বিবাদ ঘটিলে, একেবারে বড় আদালতে আসা সহজ বা স্ববিধাজনক নহে ; স্থতরাং অনেকগুলি ছোট আদালতও রাখিতে হইয়াছে। তাহা ছাড়া মণিপুরে পঞ্চায়ত প্রণালারও আদর আছে। পঞ্চায়তেও অনেক মোকদমার মীমাংসা হইয়া যায়। কিন্তু পঞ্চায়তগুলি শুদ্ধ বিবাদ মিটাইয়াই নিশ্চিন্ত নহে। পল্লীমধ্যে কাহারও তঃথের দশা হইলে, রোগ ব্যাধি হইলে, পঞ্চায়তকে সাহায্য করিতে হয়; অসমর্থ অসম্পন্ন লোকের মৃত্যু হইলে, দাহসংকারাদিরও আয়োজন করিয়া দিতে হয়।

বিচার প্রথা ও পঞ্চায়ত প্রণালী অতীব প্রশংসনীয়। দৈত হঃখ মণিপুরে বড়ই কম। বিলাসে সামর্থ্য নাই থাকুক, অরাভাবে প্রায় কাহাকেও মরিতে হয় না; ততদুর কট পাহতেও হয় না। রাজধানীতে একটী কারাগার আছে— তাহাতে শতাবধি বলী থাকিতে পারে; কিন্তু এরপ কুজ কারাগারও অনেক সময় খালি পড়িয়া থাকে। মণিপুরের বিচারে কারাদ্ও অপেকা বেঅদ্ভেরই প্সার আধক।

দৈশু-সামস্ত।—মণিপুর ক্ষুদ্রজাজ্য; নিজ মণিপুর উপত্যকায় ২ লক ৩৯ হাজারের অধিক লোক নাই। পাহাড়ী
বন্ধ প্রভৃতি লইয়া হুহ লক ২২ হাজার। মণিপুর চারিদিকেই
পর্বতপ্রাচারে বেষ্টিত; পথ ঘাট অধিক নাই। নাগা কুকি
প্রভৃতির অভিযান হুইতে রাজ্যরকা করিবার জন্ম অধিক
দৈল্পের প্রজ্যেজন হয় না। বৃটীশ-চমুর গতিরোধ করিতে পারে,
এমন সেনা মণিপুরে কিছুতেই প্রস্তুত হুইতে পারে না। আর,
হংরাজই বা অধিক সৈন্ধ রাখিতে দিবেন কেন? স্কুত্রাং
মণিপুরে আছে এ৬ হাজার পদাতি সৈন্ধ, ৫০০ আন্দাজ
গোললাজ বা কামানা সৈন্ধ, আর ৫০০ আন্দাজ কুককসপ্রয়ার
সৈন্ধ। হন্টর বলেন, ইহা ছাড়া ৭০০ আন্দাজ কুকিপান্টন
আছে।

কিন্ত মণিপুরীরা বীর, সাহসী এবং যুদ্ধপটু। ভাল না পারুক একরূপ যুদ্ধ করিতে অনেকেই পারে। বন্দুক বারুদেরও উহারা রহস্ত জানে। ইংরাজের কাছেও মণিপুররাজ মধ্যে মধ্যে বন্দুক ও হুই একটা কামান উপহার পাইয়াছিলেন। তথাপি মণিপুরে অস্ত্রবল অতি হুর্বল; যোদ্ধ্রনও প্রবল নহে।

মণিপ্রদীপ (পুং) মণিময়ঃ প্রদীপঃ। মণিময় দাণ।

"ৰত্র ক্টিককুডেয়ৰু মহামারকতেরু চ।

মণিপ্রদীপা আভান্তি ললনারত্বসংযুতা: ॥"

( ভাগবত ৪।৯।৬২ )

মণিপ্রভা (স্ত্রী) ছন্দোভেদ।
মণিবৃদ্ধ (পুং) মণিব্ধাতে যত্র, অধিকরণে ঘত্র। প্রকোষ্ঠ
ও পাণির সন্ধিস্থান, চলিত কঞা, পর্যায়—মণি, করগ্রন্থি,
করগ্রন্থিক। (শব্দর্যাণ)

"মণিবলৈনিগূটে ক স্থানিই শুভ্ন সিধিতিঃ। নূপো হীলৈঃ করচ্ছেলৈঃ সশকৈধ নবজ্জিতাঃ॥"(গরু ড় ০ ৬৫ জ ০)

২ সৈন্ধৰ লবণাকার পর্বতভেদ।

মণিবন্ধন ( क्री) করগ্রন্থ।

"লা গলা শকলীভূতা বিশীণমণিবন্ধনা।" (মহাভারত),
মণিবীজ (পুং) মণিবিব দর্শনীয়ং বীজং যন্ত। দাড়িয়বৃক্ষ।
মণিবেগম, বাঙ্গালার নবাব মীরজাফরের প্রধানা মহিনী।
সিরাজ, উদ্দোলার বিবাহকালে মহাধুমধাম হইয়াছিল, সেই
সময়ে বহু নর্ত্তলী পশ্চিম হইতে মুর্শিদাঝালে আফিয়াছিল,
তন্মধ্যে মণিবেগম ও বন্ধুবেগম এই চুইজন রূপে গুণে প্রধান
ছিল, মীরজাফর এই ছই জনকেই আপনার অন্তঃপুরে রাখিয়া
ছিলেন। ক্রমে মণিবেগম বুদ্ধিমভা ও প্রণম্পুণে মীরজাফ ফরের হদয় অধিকার করিয়া বিলিন। মীরজাফর বাঙ্গালার
নবাব হইলে এই মণিবেগমই তাহার প্রধান। বেগম
হইয়াছিল।

এই মণিবেগমের গর্ভে মীরজাফরের কএকটা পুত্র হুইর। ছিল, তর্মধ্যে নজম্ উদ্দৌলা ও সইফ্ উদ্দৌলা কিছু দিনের জন্ম নবাবী পদ ভোগ করিয়াছিলেন।

নজম্ উদ্দোলার মৃত্যু হইলে তাঁহার ষোড়শবর্ষীয় সহোদর
মদ্নদে বদিলেন, তাঁহার মাতা মণিবেগমের হস্তেই
কর্ত্ব পড়িল। লবাৰ মীরজাফরের গুপু অর্থভাণ্ডার তাহার
হস্তে পড়িমাছিল। দে জন্ত তাহার প্রতাপও বুদ্ধি হয়।
১৭৭০ খুষ্টান্দে বসন্তরোগে সইফ্ উদ্দোলার মৃত্যু হইলে বকর
বেগমের গর্ভজাত (মীরজাফরের চতুর্থ পুত্র) ঘাদশ বর্ষ
বয়স্ক মোবারক্ উদ্দোলা নবাব হইলেন। তাঁহার বিমাতা
মণিবেগম অভিভাবিকা নিযুক্ত হইল। এই সময়ে নলকুমারের পুত্র গুরুদাস বাজা গৌড়পৎ' উপাধি মহ নবাবের
দেওরান হইলেন। তৎপরে নলকুমারের ফাঁসি এবং মণিবেগম ও রাজা গুরুদাসকে স্ব স্থ পদ হইতে সরাইয়া দেওয়া
হইল। একে একে ইংরাজ কোম্পানী নবাবগণের সকল
অধিকার গ্রাস করিলেন। মণিবেগমও ইংরাজ কোম্পানীর
নিকট নানা রূপে লাঞ্চিত হইয়া অবশেষে ইহলোক পরিত্যাগ করিল।

মণিভদ্র (পুং) মণিষু ভদ্রঃ, যথা মণিভিভদ্রমশু, মণি-মুক্তাদি ধনাধিক্যাদশু তথাতং। জিনদিগের মধ্যে পূর্ব্যক্ষবিশেষ, পর্যায়—জন্তল, পূর্ব্যক্ষ, জলেক্স। (ত্রিকা•) ২ প্রধান ফলভেদ।

''ঋতে বাং মানুবীং মর্জ্যাং ন পশ্রামি মহাবনে। তথা নো দক্ষরাভুত্ব মণিভক্তঃ প্রদীদতু ॥" (ভারত এ৬৪।১২৭) ু একজন প্রচোন কবি। গু ছাষি হাবলা গ্রন্থে ইহাঁর কবিতা উদ্ভ হুইয়াছে।

মণিভদ্রক (পুং) ১জাতিবিশেষ। (ভারত ভীম্বপর্ম) ২নাগভেদ। মণিভব (পুং) ধ্যানা বুদ্ধভেদ।

মনি ভিত্তি (স্ত্রী) > রত্নাদির উপর নির্শিত ভিত্তি। ২ অনস্ত-নাগের আলম।

মণিভূ (স্ত্রা) মণীনাং ভূঃ, ভূমিঃ আকরঃ। ১ মণিভূমি। থনি।

 র ব্লাদির অধিকারী।

মণিভূমি (রা) মণীনাং ভূমিং আকরং মণিমরী ভূমিরিতি বা। বিদের থনি, পর্যায়—কুটিম। (শব্দরত্বা•) ২ হিমালয়ন্থ এক নী পুণাকেতা। স্কলপুরাণের হিমবংধতে ইহার মাহাত্ম্য বণিত আছে। (হিমবং ৮/১০৭)

মণিভূমিকা (স্ত্রী) কৃত্রিম পুত্রিক।।

মণিমঙ্গল, মাজাজ প্রদেশে চেঙ্গলপট জেলার অন্তর্গত একটা আত প্রাচান গ্রাম ও প্রত্ত্তান্ত্রদানার দ্বন্তব্য স্থান। এথানে পোপুরবৃক্ত একটা স্থানর ও প্রাচান মন্দির আছে। তাহার আকৃতি অনেকটা মহাবলিপুরের সহদেব-রথের মত। ইহার অনুকরণে বৌদ্ধ চৈত্যগুহা প্রস্তুত হইগাছে।

মাণিমঞ্জরী (স্ত্রী) ছলোভেদ। এই ছলের প্রতিচরণে ১৯টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"ইনাথেঃ স্থাৎ যভ নর জজগাঃ কীর্ত্তিতা মণিমঞ্জরী" (বৃত্তরত্বা ০)
এই ছন্দের ১, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১৩, ১৫ ও ১৬ অক্ষর
লঘু, তত্তির বর্ণ গুরু।

মণিম গুন, দাক্ষিণাতোর একজন রাজা, গোপতির পুত। ( স্থাদ্রি ৩৩১৭ )

स्विस्छ १ (११) स्विमः स्थाः । तन्नमः १२।

''स्ट्या स्वाकिस्विम्थानस्वाद्यत्तौ

निःशान्द्वाणित्रवाः शित्रशी व्यवीम् ।

शी वाष्ट्रताणित्वापित्विष्टिष्टि ।

द्वारः नमासि क्ष्यून्तवेदेविकिस्वाम् ॥"

( क्ष्रवामन वर्गनारखाव )

মণিমং (ত্রি) মণিরন্তীতি মতুপ্। > মণিবিশিষ্ট, রত্নভূষিত।
(পুং) ২ নাগবিশেষ। (ভারত ২ান অ॰) ও রাক্ষসবিশেষ,
এই রাক্ষস কুবেরের স্থা।

ে "দ্বা বৈশ্রবণভাদীন্মণিমান্ নাম রাক্ষ্যঃ।" (ভারত ৩১৩০।৫৭)

हीय्। द श्राज्य । वर्षे वर्षे

"ইবলো নাম দৈতেয় আসীৎ কৌরবনন্দন। মনিমত্যাং পুরী পুরা বাতাপিস্তম্ভ চামুলঃ॥" (ভারত এ৯৬।৪) মণিমধ্য (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে ৯টী করিয়া অক্ষর থাকে। ইহার লক্ষণ— ে তাল

"স্থান্মণিমধ্যং চেদ্ভম্বাঃ" (ছন্দোম•)

এই ছন্দের ২, ৩, ৭, ৮ অকর লঘু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু।
মিনিস্থ (ক্লী) মণিরিব মথাতে ইতি মণি-মন্থ-কর্মণি, যঞ্।
সৈন্ধব লবণ। (রাজনি•) মণয়ঃ মথাস্তে উপলান্বিদার্য্য গৃহত্তে
অত্তাস্মাদেতি মন্থ-অধিকরণাদৌ যঞ্। ২ পর্কতিবিশেষ।
"মণিমন্থেথ শৈলে বৈ পুরা সম্পুজিতো ময়া।"

(ভারত ১৩/১৮/৩৩)

মণিময় (ত্রি) মণি বরূপে মরট্। মণিষরপ।
মণিমত্তেশ (পুং) তীর্থক্ষেত্রভেদ। (রিসিকরমণ)
মণিমাজরা, পঞ্জাব প্রদেশের অধানা জেলান্থ একটা নগর।
অধানা দহর হইতে ২৩ মাইল উত্তরে পর্বতের পাদদেশের
নিকট অবস্থিত। অক্ষা• ৩০°৪২ ৪৮ উ: ও ক্রাঘি• ৭৬°
৫০ ৪৮ পুঃ।

निथ अञ्गामरत्रत पूर्व्स এই नगरत्रत रकान উদ্লেখ পাওয়া
वात्र ना। रमागल माञ्चाका विष्टित श्रेवात ममग्र २१७२ थृष्टारक
गत्रीय नाम नारम একজন निथमकीत ৮৪ थानि श्राम अधिकात
कतिया मिलमाज्ञ तात्र व्यथान आष्ण करत्रन। ठाँशात शिठा
म्मलमारनत अथीरन এই ৮৪ গ্রামের তহণীলদার ছিলেন।
गत्रीयनाम পরে পিঞ্জোরহর্গ অধিকার করিয়া আপনার অধিকারসীমা বৃদ্ধি করেন। পাতিয়ালার রাজা অয়দিন পরেই ঐ হর্গ
কাড়িয়া লয়েন। গরীবের জ্যেষ্ঠপুত্র গোপাল সিংছ ২৮০৯ ও
পরে ১৮১৪ খৃষ্টাকে গোর্থাযুদ্ধের সময় বৃটীশ গবর্মেন্টকে যথেষ্ঠ
সাহায্য করায় রাজা উপাধি লাভ করেন। ১৮১৬ খৃষ্টাকে
তাঁহার মৃত্যু হয়। এই বংশের শেষ রাজা ভগবানদাস
বার্ষিক প্রায় ত্রিশহাজার টাকার জায়নীর ভোগ করিতেন,
তাঁহার মৃত্যুর পর সমস্ত সম্পত্তি বৃটীশ গবর্মেন্ট ঝাজেয়াপ্র
করেন।

মণিমাজ্বার নিকট মনসাদেবীর একটা প্রসিদ্ধ মন্দির আছে। এই দেবীর সমক্ষে প্রতি বর্ষে একটা মেলা হয়, তাহাতে এখানকার রাজার যথেষ্ট লাভ হইত। এখানে বাঁশের জিনিস, জাতা, পর্বতজাত আদা ও গ্রম মসলার ব্যবসাহয়।

মণিমালা (স্ত্রী) মণি নির্মিতা মালা শাকপার্থিবাদিবৎসমাসঃ।
> হার। ২ দস্তক্ষত বিশেষ। (মেদিনী•) মণিনির্মিতা মালা
মস্তাঃ। ৩ লক্ষ্মী। (শব্দর•) ৪ দীপ্তি। (শব্দমালা) ৫ ছন্দোডেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ১১টী করিয়া অক্ষর থাকিবে।
ইছার লক্ষণ—

"ভোন ভোন মনিমালা চিল্লাগৃহব কৈ " (ছন্দোম • )
এই ছন্দের ৩, ৪, ৭, ৯, ১ • অক্ষর লঘু এবং ভদ্তির বর্ণ গুরু ।
মনিয়া (দেশজ ) কুজ পকিবিশেষ।(Fringilla Amandava)
ইহারা দেখিতে চড়ুই পক্ষীর ভার কুজাকার কিন্তু গাত্রবর্ণে
নানা রক্ষ দেখা যায়। কাহারও গাত্র সম্পূর্ণ লাল, কোন
কোনটা লাল বিন্দৃষ্ক্ত । কাহারও ঠোঁট কাল, কাহারও বা
লাল হইয়া থাকে । ইহারা মৃত্মধুর স্ক্রেরে কলরব করিয়া
থাকে । অনেক গৃহী ব্যক্তি ইহাদের শোভা ও স্ক্রমধুর ধ্বনি
গুনিবার জন্ত একটা বৃহদাকার খাঁচায় স্কনেকগুলি মনিয়া
পাখী প্রিয়া রাখে ।

মণিমিশ্রে, ১:একজন সংস্কৃত গ্রন্থকার।. ইনি স্থায়রত্ব রচনা করেন। ২ বুভদর্পণপ্রণেতা।

मंगियुक्ता (खी) नमीटडंम।

মণিমেখল ( ত্রি ) ব্রত্মহারবিমণ্ডিত ৷ বিজ্ঞান ক্রি বিজ্ঞান

মণিমেঘ, (পুং) পর্মতভেদ। ভারতের দক্ষিণভাগে অবস্থিত জনপদভেদ।

লাকভেরপু• ৫৮ অ:)

মণিয়ার, উ: পঃ প্রদেশের বালিয়া জেলান্থ একটা নগর। ঘর্ষরা
নদীর দক্ষিণক্লে, বাঁাস্দি হইতে ৭ মাইল দ্রে অবস্থিত।
অক্ষাও ২৫° ৫৯ ১২ উঃ, জাঘিও ৮৪° ১৩ ৩৬ পুঃ। পূর্বের
বিদ্ধান জমিদারগণের স্বর্হৎ বাটী ছিল, এখন সে সমস্ত
বিদ্ধান্ত। সেই ধ্বংসাবশেষ স্তুপের উপর বর্ত্তমান গৃহবাটিকাশুলি নির্মিত হইয়াছে। জেলার মেধ্য এই স্থানেই শস্তবিক্রেরের প্রধান হাট আছে। চিনি ও কাপড়ের সামান্ত
ব্যবসা চলে।

মণিয়ারী, মধাপ্রদেশে বিলানপুর জেলায় প্রবাহিত একটা নদী। লোমি পাহাড় হইতে বাহির হইয়া ৭০ মাইল আসিয়া শিওনাথে পতিত হইয়াছে।

মণিরক্স, কাশ্মীর রাজ্যন্থ একটা গিরিসন্ধট। অক্ষা ০০০ ৫৬ উ:, দ্রাঘি ৭৮ ৭৪ পু:। কুনাবর হইতে চিরত্যারাবৃত্ত দার্বল নদীর উৎপত্তিস্থান পর্যান্ত এই গিরিসন্ধট সমুদ্রপৃষ্ঠ হইতে প্রায় ১৫ হাজার ফিট্ উচ্চ হইবে। বর্ষ মধ্যে চারিমাস কাল এই পথ দিয়া যাতায়াত চলে।

মণিমেল (পুং) পর্বতভেদ।

মণিরত (পুং) বৌদ্ধাচার্যভেদ।

মণিরত্ব (-ङ्गी) জহরতাদি।

মণিরভুময় ( তি ) নানা রছয়্জ।

मित्रज्ञव ( जि ) मित्रज्ञमम् ।

ম্পির্থ (পুং) > ম্পিময় রথ। ২ বোধিসভভেদ।

মণিরাগ (ক্লী) মণেরিব রাগঃ বর্ণে জ্বিল্য মহা। হিৰুপ। (পুং) মণেঃ রাগঃ। ২ মণির বর্ণ।

মণিরাজ (পুং) মণীনাং রাজা, রাজাহসবিভাষ্টচ্ ইতি টছ। মণীক্র, শ্রেষ্ঠমণি, উত্তমরত্ব।

মণিরাম, এই নামে অনেক সংস্কৃত গ্রন্থকারের নাম পাওয়া
বায়, তয়ধ্যে কএকজনের নাম উল্লেখবোগ্য। ১ গুণরত্বমালা নামক বৈত্বক গ্রন্থকার। ২ ভক্তিলহরীপ্রণেতা।
৩ বৃত্তরত্বাবলীরচয়িতা। ৪ শোকসংগ্রহকার। ৫ নীলকণ্ঠের
পুত্র, ইনি ১৭৫৮ খুটাকে ঋতুসংহারচক্রিকা রচনা করেন।
৬ একজন প্রসিদ্ধ টীকাকার, রামচক্রের পুত্র ও জয়রামের
পৌত্র। ইনি কাদস্বর্গ্র্থসার ও ভামিনীবিলাসটীকা
প্রণয়ন করেন।

মণিরাম দীক্ষিত, একজন বিখ্যাত স্মার্ত্ত পণ্ডিত, গঙ্গারামের পুত্র ও শিবদন্ত শর্মার পৌত্র। ইনি রাজা অনুপসিংহের আদেশে অনুপবিলাস বা ধর্মাধুধি নামে ধর্মশাস্ত্র, অনুপ-ব্যবহারসাগর নামে জ্যোতিঃশাস্ত্র, এবং আচাররত্ন, সময়-রত্ন ও ক্কৃতিবংসর নামে ক্রকথানি ধর্মগ্রন্থ রচনা ক্রেন।

মণিরামপুর, হগণী জেলান্থ একটা নগর, এখানে কএকঘর বর্দ্ধিফু লোক এবং অনেক মংস্তজীবির বাস। বারাকপুরের নিকট অবস্থিত। এখানে ইংরাজী বিভালয় আছে।

মণিরোহিনী, নেপালের স্বয়ন্থ্যক্ষেত্রের অন্তর্গত একটী তীর্থ।
মণিলিক্সেশ্বর, স্বয়ন্থ্যকত্তে স্বস্ট বীতরাগ লোকের স্থাসমৃদ্ধি
বৰ্দ্ধনার্থ অবস্থান করিতেছেন, তন্মধ্যে এই মণিলিক্ষেশ্বর
একটী।

মণিল ( ত্রি ) মণি-সিধাদি বাদন্তার্থে লচ্। মণিযুক্ত। মণিব ( পুং ) মণি-অন্তার্থে ব । ১ নাগভেদ। ( পাণিনি )

মণিবণিক, মণিকার বা লাহারী—নবদীপ, কঞ্চনগর প্রভৃতি श्रानवामी क्रांजितित्मम। शृत्स এই क्रांजि अत्नक श्रात 'মণিবণিক' বলিয়া পরিচিত ছিল। তথন ইহারা জহরতের কার্য্য করিত। কালক্রমে ইহারা ব্যবসায়ান্তর গ্রহণ করে। এই জাতি मकल्बे हिन्। ইहामिश्वत ব্যবহার অনেকটা নবশাখদিগের মত। নবশাথের জল প্রচলন ও ছকা বাবহার স্থানে সহিত ইহাদের নবদ্বীপের জনৈক রাজা স্থানে প্রচলিত আছে। हेडामिश्र के डेट्क इटेंडि यानम्म करमा थेटे बार्डि "লাহারি" বলিয়াও অভিহিত হইত। চলিত ভাষায় লাক্ষাকে 'लाहा' वरत। वावनारम्य अधान छेनानान 'नाहा' (१० 'শাখারি', 'কাশারি' শব্দের ভাষ 'লাহারি' বাবদ্ধত হইত। এখনও খনেক পশ্চিমাঞ্লবাদী ইহাদিগকে 'লাহার' বলিয়া দুৰোধন করেন। এই 'লাহার' কিম্বা 'লাহারি'র অপভংশে একণে 'মূরি' ব্যবহৃত ইইতেছে। বেহারের জোলাদের একটী শাখা মূরি হইতে ইহারা সম্পূর্ণ ভিন্ন।

এখন এই জাতি প্রধানতঃ লাক্ষাব্যবসায়ী। লাক্ষা হইতে হইটী ভিন্ন ভিন্ন পদার্থ বাহির হয়, লাক্ষারস ও জতু; সাধারণতঃ লোকে 'লা' ও 'জো' বলিয়া থাকে। লাক্ষারস সাঢ় লোহিতবর্ণ। দ্রব্যবিশেষ মিশ্রণে প্রস্তুত তুলাপাত, লাক্ষারসে সিদ্ধ করিলে আল্তা প্রস্তুত হয়। প্রক্রিয়া বিশেষে জতুই গালারূপ ধারণ করে এবং ইহাতেই স্ত্রীলোক-দিগের হন্তাভরণ (চুড়ি) নির্মিত হয়। আল্তা, গালা ও চুড়ি এই তিন পদার্থ লইয়া এই জাতির ব্যবসায় চলে। সর্ক-প্রধমে আল্তা ও গালায় ব্যবসা হইতেই এই জাতির উপ-জীবিকা নির্কাহ হইত। কালক্রমে করেকটী কারণে ইহার অবনতি হওয়ার গালা হইতে চুড়ি, নানাবিধ কল, থেল্না, জীব জন্ত প্রভৃতি নির্মাণ এক্ষণে উপজীব্য ব্যবসায় হইসাছে।

এই ব্যবসায় অতি সামান্ত মূলধনসাপেক এবং সহজসাধা।
মূলধনের তুলনায় ইহা অধিক লাভজনক দেখিয়া জানে জনে
অপরাপর করেক জাতি এই ব্যবসায় শিক্ষা করিয়াছে।
এখনও বর্জনান ও বীরভূম জেলায় এই শ্রেণীভূক কোন
কোন জাতি এই ব্যবসায় দারা জীবিকা নির্বাহ করিতেছে।
সাধারণতঃ দরিজ মুসলমান জাতি বথামাধ্য মূলধন লইয়া
এই জাতির নিকট হইতে চুড়ি ক্রম্বরিয়া থাকে। গ্রাহকগ্রাহিকাগণ অনেক স্থলেই এই বিক্রেতাদিগকেই স্কৃড়ি
উপাধি দিতেন। ইহারাই অনেক দিন পর্যন্ত এই চুড়ি
বিক্রয়সংশ্রবে চুড়িনির্মাণপ্রণালী কথাকং শিক্ষা করে।
ইহারাই বোধ হয় বেহারের জোলাদের একটী শাখা ও কুড়ি
বিলিয়া গণ্য।

মণিবণিকেরা দোল হুর্গোৎসবাদি হিন্দু পর্বাদি যথারীতি করিয়া থাকে। নবশাধ্যাজক আন্দর্শগণ এই জাতির পোরো-হিত্য করেন।

শান্তিপুর, বাগনাপাড়া প্রভৃতি গ্রামের গোম্বামিগণই এই জাতির দাকাগুরু। উপসমাজ ভেদে ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন গোত্র উপাধি দৃষ্ট হয়।

গৌত বিথা—বিটান, বশিষ্ঠ, বিষ্ণু, কুম্ব, অলমুব ইত্যাদি।
উপাধি বৰা—দৈন, দাস, হালদার, ভক্ত, ভক্ত, দে, গুই ও

এই জাতি প্রধানতঃ বৈষ্ণব ও শাক্ত এই ছই সম্প্রদান্ত্রিক কিন্ত্রাক্লাপের অনুভান করিন। থাকে। মণিবাল (পুং) মণিরিব ওদ্বাৎ বাল: কেশোহন্ত। অবিদৈবত্য পশুভেদ। (শুক বজু ১৪।৩)
মণিবাহ্ম (পুং) নৃপভেদ। (ভারত সভত মাণ্
মণিশুক্ষ (পুং) মণিময় শৃক্ষ। মণিময় শৃক্ষ।
মণিশৈল (পুং) মন্দ্রাচলের পুর্বস্থিত পর্বতভেদ।

প্রাক্তির প

মণিশ্যাম (পং) ইন্দ্রনীলমণি।
মাণিসুর (পুং) মণিভিঃ প্রিয়তে গম্যতে গ্রথ্যতে ইতি ভাবঃ,
স্কর্মণি অপ্। মুক্তাহার, মণিখচিত হার।

"ঘটরতি সঘনে কুচযুগগমনে মৃগমদক্ষচিক্ষিতে। মণিসরমমশং তারকপটলং নথদশশশিভ্ষিতে॥"

( গীতগোবিক সংস্ক্ )

মণিসূত্র (ক্নী) মূক্তামালা। মণিসোপান (ক্নী) মণিমর সোপান, রত্মাপান। মণিস্কন্ধ (পুং) নাগভেদ। (ভারত ১৷৫৭ অ॰) মণিস্কন্ধ (পুং) মণিমর: স্তম্ভঃ। মণিমর স্তম্ভ,মণিনিশ্তিত স্ক্রম।

"সর্বাক্ষিম্বাহ দিব্যং সর্বারত্বসমন্বিতম্। সর্বাক্ষ্যপ্রচাদেকং মণিস্তব্যৈরূপস্কৃতম্॥" (ভাগ্ গাংএ১২) মণিস্মজ্ (স্ত্রী) মণিমালা।

মণিহার, উ: পঃ প্রদেশবাসী জাতিবিশেষ। টিন্ প্রভৃতি পাতে কাচ বসাইয়া অলঙ্কারাদি প্রস্তুত করাই ইছাদের জাতীর ব্যবসা। ইহারা মণিকার অর্থাৎ হীরকাদি মূল্যবান্ প্রস্তুর বসাইয়া বাহারা অলঙ্কার প্রস্তুত করে, তাহাদের অমুক্রণজীবী বলিয়াই এরপ নামামুকরণ করিয়াছে। চুড়ীহার হইতে ইহারা সম্পূর্ণ বিভিন্ন, কিন্তু ইহাদের মধ্যে কেছ কেহ চুড়ী প্রস্তুত করিয়া জীবিকা উপার্জন করিতেছে। মুসলমান ও হিন্দু ভেদে এই জাতি হইটী সম্প্রদামের বিভক্ত। মুসলমানগণ সকলেই স্কন্নী, গাজিমিঞা ও পাঁচুপীর ইহাদের প্রধান উপাত্ত। তৈল্লিমানের প্রধান বিবার ও স্বিবরতের দিন ইহারা ঐ পীর্বর্যের পূজায় নানা উৎস্ব

हिन् मच्छेनारवत भिश्चात्रश्य हिन्द मकन त्नवत्नवीत छिन् वित्य छिन्नान्। हेशात्मत भाषा व्यवस्थात्रामानी, व्यक्षत्राया, वाहेमवात, व्यवदात, व्यक्षत्रत्न, त्रांष्ट्रान, शिष्ट्रान, शिष्ट्रान, श्रांष्ट्रान, व्यवदात, व्यवदात, प्रविद्या, व्यवद्यान, व्यवद्यान, प्रविद्या, व्यवद्यान, प्रविद्या, व्यवद्यान, प्रविद्या, व्यवद्यान, व

মণিহারী, বাঙ্গালার পুর্ণিয়াজেলার অন্তর্গত একখানি গওগ্রাম।

মণিহারী, পণ্যজন্যবিজেতাভেদ। ইহারা কেবল মাত্র রমণী ও বালকগণের মনোহরণবোগ্য বাঁশী, কাচের থেলানা, চুড়ী, খুন্সী, চুলের কিতা, সিন্দুরকোটা, আরসী প্রভৃতি বিক্রম করিয়া খাকে। বর্তমান সময়ে 'জুগীর দোকান' বা ইংরাজী Stationary Shopo বে সকল দ্রব্য বিক্রম হয়, পূর্বেলোকে সেই সকল দ্রব্য কিরি করিয়া দেশ দেশাস্তরে যাইয়া বিক্রম করিত। এরপ কার্য্য দারা জীবিকা উপার্জ্যন-কারী সম্প্রদায় বিশেষই মণিহারী নামে খ্যাত।

ম্বী (স্ত্রী) মণি-ক্লিকারাদিভি পক্ষে তীব্। মণি।
(ভরত দ্বিরূপকোর)

মণীচক (ক্লী) মণীং চকতে প্রতিহন্তি দীপ্তা ইতি চক-অচ্।
১ চক্রবর্ণরূপ, চক্রকান্তমণি, পর্যায়—ইন্দ্কান্ত। (ত্রিকা॰)
২ শাকদ্বীপের বর্ষবিশেষ।

"শ্রামপর্বাত্তবর্ষন্ত মণীচকমিতি স্বতম্ ॥" (মংস্যপু• ১২১।২৩)
( পুং ) ও পজিবিশেষ, মংগ্য-রঙ্গ পক্ষী।

'বিশ্লাণী মংস্যরক্ষঃ আং জলমদগুর্মণীচকঃ।" (হারাবলী)
শ্বণীব (অব্যত) মণিশবেদন সহ ইব শবস্ত ষষ্ঠীতংপুরুষসমাসঃ। মণিতুল্য।

"মণীনোষ্ট্ৰভেতি তু ইবাৰ্থে বশকো বা শকো বা বোধ্যঃ" ( দিদ্ধান্তকৌমূদী )

মণীকক (জৌ) মণীৰ সংজ্ঞান্তাং কন্, বা মণীৰ কান্ততি কৈ-ক।
পূজা । ( হারাবলী )

মণাবতী (স্ত্রী) মণি-অস্তার্থে মতুপ্, মহা বং মগেরিকারস্থ দ্যি: ততো ভীষ্। ২ মণিযুক্ত নদীতেদ।

মণীশ্বরভীর্থ ( ক্লী ) তার্থভেদ। ( ছেম)

মন্টপী (স্ত্রী) মন্টং উন্মানং পাতি বন্ধতীতি মন্ট-পাক-জাতৌ

मः छात्राः वा छीष्। क्षांशामकी । ( त्रांकनि॰)

মান্টি (পুং) গোত্রপ্রবন্তক ধ্বিভেদ। (প্রবরাধ্যার)
মুঠ (পুং) মঠতে ইতি মঠি মচ্। বটকরিশেষ, বটকাকার
িপিটকভেদ। ইহার পাকপ্রণালী—

"দমিতাং মর্দরেদালৈ জিলেনাপি চ সম্বয়েং।
কাস্যান্ত বটকং কুতা পচেৎ সর্পিষি নীরসম্।
এলালবঙ্গকর্পুরমরিচালৈ রলঙ্কতে।
মজ্জনিত্বা দিতাপাকে ততন্তক সম্মুরেং।
অন্তং প্রকারঃ দংসিদ্ধো মন্ত ইতাভিধীয়তে।" (রাজনি•)
প্রথমতঃ সমিতা অর্থাৎ মন্ত্রদাকে মৃত দারা মর্দনপূর্কক
পরে অল্ল জল দিয়া পুনম্দন করিয়া বটক প্রস্তুত করিতে
ইইবে। পরে উহা বিনা জলে মৃত দারা পাক করিবে।
ভদনন্তর এলাচি, লবঙ্গ, কর্পুর ও মরিচাদি দারা স্ক্রগন্ধীকৃত

চিনির রসে ফেলিরা তুলিয়া লইতে হইবে। এই প্রকারে প্রস্তুত করিলে ইহাকে মঠ কহে। ইহার গুণ—শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দক, বলকারক, শুমিষ্ট, গুরু, পিড্রা, বায়্নাশক, ফচিজনক এবং প্রবলাগ্নি মানবগণের পক্ষে অভান্ত উপকারক। মরদা, চিনি ও ঘৃত ঘারা এইরপে অভান্ত যে সকল খাদ্য প্রস্তুত হয়, তাহা এই মঠের ভাষ উপকারক। এই থাত দ্বা মগুনামেও অভিহিত হয়।

মণ্ড (পুং ক্লী) মন্ততে জ্ঞায়তেখনেন অন্নাদিকমিতি জন-ক্ৰেমস্তাৎ ডঃ। উণ্ ১১১১৩) ইতি ড। ১ অন্ন ও দ্ধি প্ৰস্কৃতির অগ্রসা, চলিত—মাণ্ড বা মাত।

> "নীবারৌদনমণ্ডমুক্তমধুরং স্ক্রাগ্রহণতা প্রিয়া। পীতাদগ্যধিকং তথোবনস্থগঃ পন্যাপ্রমাচামতি॥" (উত্তররামচ্বিত ৪০১)

২ সার। ৩ পিচছ। (মেদিনী) (পুং) মন্তর্গতি ক্ষেত্রং ভূষরতি মড়ি-অচ্। ৪ এরও বৃক্ষ । ৫ শাক্তেদ। (মেদিনী) ৬ মস্ত। ৭ ভূষা। (হেম) মন্ততি বর্ষাগ্রমে ক্ষান্ত্রীত মাড়-অচ্। ৮ মনুর। ৯ ভক্তাদি-ভব রস্ব। ইহার ক্ষণ-

"ততুলানাং অসিদানাং চতুর্দশগুণে জলে।
বসঃ সিক্থৈজিবহিছে। মও ইত্যাভিধীয়তে।" (ভাবপ্রত)
চতুর্দশ গুণ জলে ততুল স্থাসদ করিছে হইবে, পরে উহা
উত্তমরূপে স্থাসদ হইলে ঐ আন ছাকিয়া লইলে দ্রব যে অন্তর্ম,
তাহাই মও নামে অভিহিত হয়। মও অভিশন্ত লঘুপাক। এই
মণ্ডে শুঠিও দৈন্দ্রব দিয়া সেবন করিতে হয়। ইহার গুণ—
গ্রাহী, লঘু, শীতল, দীপন, ধাতুসামাক্রং, ক্রেরনাশক, বলকর,
পিত্ত, শ্লেম ও শ্রমনাশক।

"নতঃ গ্রাহী লয়ু: শীতো দীপনো ধাতুদামারুং। জরন্নতর্পণো বল্যঃ পিত্তশেশশাপাহঃ ॥'' (ভাবপ্রত ) রাজবন্নভমতে মণ্ড গুণ—কুধাবৃদ্ধিকর, বস্তিশোধক, প্রাণপ্রদ, শোণিতবৰ্দ্ধক, জর, কফ, পিত ও বায়ুনাশক।

মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ড সর্কাপেকা লঘু। ইহার গুণ— অগ্রিজনক, দাহ, ভৃষ্ণা ও অরাতীদারনাশক, অশেষ দোষ এবং আমপাচক।

ভৃষ্টববের মওগুণ—হল্প, পিতস্থেম ও বায়্নাশক, অধি-বৃদ্ধিকর, শূল ও আনাহরোগে বিশেষ উপকারক। অধিবৰ্দ্ধক ও পরিপাচক। (রোজব॰)

হারীতসংহিতায় মণ্ডবর্গে মণ্ড-**গুণের বিষ**র এইরপ লিখিত আছে।

ধান্ত-মণ্ডগণ--পিত ও শ্রমনাশক, বায়্বন্ধক, বক্তলোধক, গ্রাহী, সন্দীপন এবং অশ্বনীরোগনাশক। বুগন্ধ (যুগন্ধদকে যাবনাল বা জনার) মণ্ডণ্ডণ—শ্লেম ও বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তনাশক,
মূত্রবর্দ্ধক ও গ্রাহক। রক্তশালি-মণ্ডণ্ডণ—মধুর, গ্রাহী,
শীতল, প্রমেহ ও অশারীরোগনাশক, বায়ু ও পিত্তবর্দ্ধক।
বেততগুল-মণ্ডণ্ডণ—মধুর, শীতল, কিঞ্চিৎ শ্লেমকর, শোকনাশক, অশারী ও মেহরোগে বিশেষ উপকারক ও বায়ুবর্দ্ধক।
বব-মণ্ডণ্ডণ—কষায়, গ্রাহী ও বিপাকী। গোধ্ম-মণ্ডণ্ডণ—কষায়, গ্রাহক ও পাচক, মধুর ও পিত্তনাশক। কোদ্রব-মণ্ডণ্ডণ—মানি ও মূচ্ছাকর এবং লঘু। ক্ষুদ্রধান্তমণ্ডণ—বায়ুবর্দ্ধক, পিত্তকারক, শ্লীপদ, গুল্ম ও প্রতিশ্লায় প্রভৃতি
রোগজনক, গ্রানি, মৃচ্ছাকর ও লঘু।

(হারীত ১ন স্থান ৯০ অধ্যায় মণ্ডবর্গ।)

জ্বাদি বোগে বোগী অভিশয় হর্মল হইলে প্রথমে মণ্ড

দেওয়া আবশুক। সকল প্রকার মণ্ডের মধ্যে লাজমণ্ডই

বিশেষ উপকারা। কেবল শূলরোগে যবের মণ্ডই প্রশন্ত।

মণ্ডক (পুং) মণ্ডেন ক্বতঃ ইতি মণ্ড সংজ্ঞায়াং কন্। পিষ্টকবিশেষ, চলিত মাঁড়া। প্রস্তুতপ্রণালী—

"গোধুমা ধবলা ধোতাঃ কৃটিতাঃ শোষিতান্ততঃ।
প্রোক্ষিতা বন্ধনিপিষ্ঠান্চালিতাঃ সমিতাঃ স্থতাঃ ॥
বারিণা কোমলাং কৃত্যা সমিতাং সাধু মর্দ্ধরেং।
হস্তচালনয়া তস্তা লোগুনীং সমাক্ প্রসারয়েং॥
অধােমুখবটস্তেতবিস্কৃতং প্রক্ষিপেবহিঃ।
মূত্না বহ্নিনা সাধ্যঃ সিদ্ধো মণ্ডক উচ্যতে॥
ছগ্রেন সাজ্যখণ্ডেন মণ্ডকং ভক্ষয়েয়য়ঃ।
অথবা সিদ্ধমাংসেন সতক্রবটকেন বা॥"

(ভাবপ্রকাশ)

খেতগোধ্ম কৃটিয়া শুকাইতে হইবে, পরে প্রোক্ষণ করিয়া বল্লে পেষণানন্তর চালিয়া লইবে। ইহার নাম সমিতা অর্থাৎ ময়দা। এই ময়দা জল দারা তরল করিয়া উত্তমরূপে মর্দ্দন করিতে হইবে এবং হস্ত চালনা দারা তাহার লোপ্ড্রী অর্থাৎ লেচী য়য়য়ক্ রূপে প্রসারিত করিবে। তৎপরে উহা একটা অধােম্থ ঘটের উপরি বিস্তারিত করিয়া মৃছ অয়ির উত্তাপে পাক করিলে এই মণ্ডক প্রস্তুত হয়। এই মণ্ডক দ্বন্ধ, ঘৃত ও গুড়াদি ইক্ষ্বিকারের সহিত অথবা সতক্র স্থান্ধ মাংস ও বটকের সহিত ভক্ষণ করিতে হইবে। ইহার গুণ্দ শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক, বলকারক, ক্ষতিকর, মধুর, বিপাক, হাদয়গ্রাহী, লঘু ও ত্রিদোষনাশক।

২ মাধবীলতা। (ভাবপ্র॰) ও গীতাঙ্গ বিশেষ। ইহা আবার ৬ প্রকার যথা—জনপ্রিয়, কনাপ, কমল, স্থলর, "জরপ্রিয়ঃ কলাপশ্চ কমলঃ স্থন্দরন্তথা।
মঙ্গলো বল্লভশ্চেতি মগুকাঃ ষট্ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
জরপ্রিয়ো হংসতালে লঘুমধ্যে ষদা গুকঃ।
উনবিংশতাক্ষরৈর্জা রসে বীরে স বর্ত্ততে॥"

( नकों ज नारमामत्र )

মগুন (ক্লী) মগুতেখনেন ইতি মড়ি ভূষে করণে লাট। ভূষণ, অলম্বরণ।

"কিমিব হি মধুরাণাং মণ্ডনং নাক্তীনাম্" (শকুস্তলা ১ অ•) (পুং) ২ অলঙ্কারক, অলঙ্করিষ্ণু। ৩ প্রসিদ্ধ মীমাংসকভেদ, মণ্ডন মিশ্র।

"শিষ্য প্রশিবৈয়ক্রপগীয়মানমবেহি তন্মগুনমিশ্রধাম।'"
(শঙ্করবিজয়)

মণ্ডনকবি, উপসর্গমণ্ডন, কবিকলক্ষমন্বন্ধ, সারস্বতমণ্ডন প্রভৃতি ব্যাকরণ সম্বন্ধীয় সংস্কৃত গ্রন্থকার।

ম গুনগড়, বোষাই প্রেসিডেন্সার রত্নগিরিজেলার অন্তর্গত একটা গিরিছর্গ। বাণকোট সমুদ্রথাড়ি হইতে ৬ ক্রোশ দেশাভান্তরে মগুনগড় গিরির উপর অবস্থিত। এই গিরিছর্গ ভিন্ন মগুনগড় পর্বতে পার্কোট ও জাম্ব নামক আরও হইটা হর্গ আছে। শুনা বাম, ঐ হর্গত্রমের মধ্যে মগুনগড় মহারাষ্ট্র-কেশরী শিবানী কর্তৃক, পার্কোট হাব্সি কর্তৃক এবং জাম্ব আন্থিয়া কর্তৃক স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু উহাদের গঠনকার্য্য পর্যালোচনা করিলে উহাদিগকে তদপেক্ষা আরও প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়।

মণ্ডনমিশ্র, শঙ্করাচার্য্যের সমসাময়িক একজন স্থপ্রসিদ্ধ দার্শনিক। ইনি বহু শিষ্য লইরা গৃহস্থ ধর্ম্মে অমুরক্ত ছিলেন।
শঙ্করবিজয়ে লিখিত আছে, শঙ্করাচার্য্য ইহাকে জয় করিবার
জন্ম ইহার গৃহ সমুখে আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

গৃহ সমুধে মণ্ডনমিশ্রের কএকজন দাসী অপেকা করিছে-ছিল। শকরাচার্য্য তাহাদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "মণ্ডন-মিশ্রের বাড়ী কোথার বলিতে পার" ? তাহারা উত্তর করিল, 'জীবেশরের ঐক্য ও ভেদাভেদ, শকাস্তসংপ্রত্যয়ধাতৃপদ, মানাদি বিপ্রোচিত কর্ত্তব্য ধর্ম, মন্ত্রাদি রাজবিধান, জৈনোক্তি, কাপালিক, ভৈরব, শৈব, গণেশ, বিষ্ণু, হর্য্য প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদীর উক্তি, আকর্ষণ উচ্চাটনাদি সিদ্ধ মন্ত্র যাহার ঘার-দেশহু কুলারহিত শুকপাথাও ম্পাই বলিতে পারে, তাহাই মণ্ডনমিশ্রের বাড়ী।' শক্ষরাচার্য্য সন্ধান পাইলেন, দেখিলেন মণ্ডনের গৃহদার কপাট-ক্ষ। তিনি প্রাণার্যাম প্রভাবে শৃত্যমার্গ দিরা মণ্ডনের গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তথন মণ্ডনমিশ্র শালপ্রাম ও বিশ্বেদেবগণের সম্বন্ধ করিয়া স্বাগত

বাক্যে দর্ভাক্ষতপ্রোক্ষণ করিতেছেন। এই সময়ে শঙ্করাচার্য্যের পদদম মণ্ডলন্থ দেখিলেন। পরে তাঁহার সর্বাঙ্গ দর্শন করিয়া ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন। মণ্ডন অনেক কটু কথা বলিলেন। এক ব্যাস তাঁহার ভবনে উপস্থিত ছিলেন, তিনি वित्रा मित्नन, 'व वाकि मामाछ नत्हन, भाष्ठ मिन्ना श्रका करा' মণ্ডন তদমুদারে পান্ত দিলেন। 'তোমার দঙ্গে শান্তীয় তর্ক করিতে আসিয়াছি', এই বলিয়া শঙ্কর নিজ অতিপ্রায় জানাই-লেন। যথাবিধি পিতৃকৰ্ম্মসমাপন ও ভোজনান্তে মণ্ডন শাস্ত্ৰালাপ তর্কে মণ্ডন পরাজিত হয়েন, তাহা হইলে তিনি সন্ন্যাসী হই-ट्रिन, आत्र मक्कत्र यिन शाद्रिन, जाश इटेटन जिनि मन्नामधर्या ছाভিয়া গহী হইবেন। মণ্ডনমিশ্রের পত্নী সাক্ষাৎ সরস্বতী-স্বরূপ। সরস্বাণী মধ্যস্থা হইলেন। ঘোরতর তর্ক চলিল। व्यवस्थित मत्रमवाणी পতिक कानाहेलन, "नाथ ! व्यापनात्रहे পরাজর হইয়াছে, এখন আপনি প্রতিক্রা পালন করুন।" তথন মণ্ডনমিশ্র শঙ্করের চরণ বন্দনা করিয়া তাঁহার শিযাত্ব श्रीकात कतिरागन এवः ठाँशात छे शामा महागिरार्च श्रहन-পুর্বাক উত্তরাভিমুথে চলিলেন। (শঙ্করবিজয় ৫৬) সন্ন্যাস গ্রহণের পর মণ্ডনমিশ্র বিশ্বরূপ ও স্থরেশ্বরাচার্য্য নামে খ্যাত হইলেন।

সন্যাসগ্রহণের পূর্বে ইনি আপস্তমীয় মণ্ডনকারিকা, ভাবনাবিবেক ও কাশীমোক্ষনির্ণয় রচনা করেন। সন্যাস গ্রহণের পর ইনি তৈভিরীয়শ্রুতিবার্ত্তিক, নৈদ্ধ্যসিদ্ধি, পঞ্চী-করণবার্ত্তিক, বুহদারণ্যকোপনিষদ্বার্ত্তিক, ব্রহ্মসিদ্ধি, ব্রহ্মস্ত্র-ভাষ্যবার্ত্তিক, মানসোল্লাস বা দক্ষিণামূর্ত্তিভাত্তবার্ত্তিক, লঘু-বার্ত্তিক, বার্ত্তিকসার ও বার্ত্তিকসারসংগ্রহ প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ লিখিয়া দার্শনিক জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন।

মণ্ডনমিশ্র সাহিত্যরসপোষিন্, একজন বিখ্যাত শালিক।
ইনি নানার্থশাল্পাসন নামে সংস্কৃত অভিধান রচনা করেন।
মণ্ডনসূত্রধার, একজন প্রসিদ্ধ বাস্তশাস্ত্রবিং। ইহার পিতার
নাম শ্রীক্ষেত্র। ইনি মেবারপতি রাণাকুন্তের আশ্রয় লাভ
করেন। তাঁহারই উৎসাহে ইনি রাজবল্লভমণ্ডন নামে
একথানি বৃহৎ সংস্কৃত বাস্তশাস্ত্র, এতত্তির দেবতাম্ত্রিপ্রকরণ,
প্রাসাদমণ্ডন ও রপমণ্ডন নামে বাস্তশাস্ত্রস্বন্ধীয় কএকথানি
কুদ্র গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

মণ্ডপ (পুং ক্লী) মড়ি-ভাবে বঞ্, মণ্ড, মণ্ডং পাতি পা-ক।
জনবিশ্রামস্থান, পর্যায়—জনাশ্রয়। (অমর)
"গঙ্গাতীরে শুভাং ভূমিং মাপিয়িয়া দিজোতুমৈ:।
কুর্বস্কু মণ্ডপং স্বস্থাঃ শতস্তম্ভং মনোহরম্॥"(দেবীভা• ২০১১)৫•)

দেবাদি-দত্ত বেশ। বথা—চণ্ডীমগুপ, ছুর্গামগুপ ইত্যাদি।
মণ্ডপ শব্দের সাধারণ অর্থ গৃহ। দেবতার উদ্দেশে বে গৃহ
হন্ন, তাহা দেবগৃহ বা দেবমগুপ নামে খ্যাত।

(মাড়োরা), মঠ, সজ্বারাম, পূজার দালান বা মন্দিরাদির সমুথে উচ্চ বেদীর ন্থার যে চতুষ্কোণ ভূমিভাগ, তাহাই
মণ্ডপ নামে খ্যাত। সাধারণতঃ ঐ সকল স্থান ছাদ দারা
আচ্ছাদিত। স্তম্ভরাজিই উহার প্রধান আশ্রয়। কোন কোন
দেবমন্দিরের মণ্ডপের কার্য্য এতই শিল্পচাতুর্য্যমন্ন যে, তাহা
লিখিয়া ব্যক্ত করা যান্ন না।

মগুপে একমাত্র পবিত্র বস্তুই রক্ষণীয়। ছিলু দেবমন্দির।
দির সম্মুখস্থ মগুপে সাধুগণ বসিয়া পুজাহোমাদি সম্পাদন
করেন এবং কথন কথন দেবোপভোগ্য দ্রব্যাদি তথায় রাথিয়া
দেবতার উদ্দেশে ভোগ দিয়া থাকেন।

বৌদ্ধ মঠ বা বিহার-সংলগ্ন মণ্ডপে কেবলমাত্র বতিদিগের পাঠবোগ্য পবিত্র শাস্ত্রগ্রহসমূহ সংরক্ষিত থাকে। শ্রমণ বা বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ মণ্ডপে বিদিয়া সর্ব্ধসমক্ষে শাস্ত্রগ্রহ পাঠ করিয়া থাকেন। সিংহল, ব্রহ্ম প্রভৃতি দেশে এই মণ্ডপ প্রায় পাগোদার আকারে নির্মিত হয়। উহার ছাদের উপরিতলে কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ঘর থাকে। প্রত্যেক তলের ঘর গুলি ক্রমশঃই নিমতলের গৃহাপেক্ষা ক্ষুদ্রায়তন হয়। এই জন্ত চূড়াদেশ ক্ষ্ম হইতে ক্ষ্মতর হইয়। উচ্চচূড় পাগোদা মন্দিরে পরিণত হয়। এই মণ্ডপগৃহের প্রথম তলের মধ্যভাগে যে উচ্চ স্থান থাকে, তাহাই প্রকৃত মণ্ডপ বা বেদী। ঐ বেদীর উপর বিদিয়া পুরোহিত শাস্ত্রালাপ করিতে থাকেন এবং ধর্মাভবারুসন্ধিৎস্থ ব্যক্তিগণ জাঁহার চতুপ্যার্মন্থ নিম্নে মাত্রর বিছাইয়া উপবেশনপূর্বক ধর্মবিষয়ক বক্তৃতা শ্রমণ করেন। সিংহলদেশে পূর্ণিমা রক্ষনীতে মণ্ডপে বিদয়া শাস্ত্রপাঠ একটী উৎসব মধ্যে গণ্য।

শাস্ত্রালোচনা ব্যতীত মণ্ডপে আরও একটা নৃতন ধরণের জীড়া হইয়া থাকে। সিংহলে কথন কথন নারিকেল-পত্র ও লতাপাতা দিয়া একটি গোলক ধাঁধার স্তায় নিক্স্প প্রস্তুত হয়। প্রবেশপথ হইতে নিকুপ্লের অভ্যন্তরে আসিতে হইলে অনেক জটিলপথ অতিক্রম করিয়া আসিতে হয়। কথন কথন বা সেই পথের স্থানে স্থানে দাগ কাটিয়া অপদেবতাগণের বাসস্থান নির্দেশ করিয়া দেয়। সর্কশেষ ঘরে বুদ্দের বাসভ্বন বা অবস্থান-মণ্ডপ নিরূপিত হয়, বৌদ্দগণ সকল বাধা বিদ্ধ অতিক্রম করিয়া সেই বৃদ্দমণ্ডপে আসিতে বিশেষ আগ্রহ ও উৎসাহ প্রকাশ করে এবং নানাচ্ছলে এক একটা অপগ্রহের অধিকার-সীমা অতিক্রম করিয়া সে ধীরে ধীরে বৃদ্দমণ্ডপে অগ্রসর

হয়। মণ্ডপের দীমা উল্লেখন করিয়াই সে মৃচ্ছা বা দশ।
প্রাপ্ত হয়। এই ভানের উদ্দেশ্য যে, বৃদ্ধকে লাভ করিতে
হইলে অনেক বাধা বিদ্ব অতিক্রম ও কন্ত স্থাকার আবশুক।

অপরাজিতাপৃচ্ছা নামক বাস্তশাস্ত্রের পঞ্চবিংশস্ত্রে মণ্ডপের লক্ষণ সম্বন্ধে বাহা লিখিত হইয়াছে, অতি সংক্ষেপে তাহার বিবরণ প্রদত্ত হইল। প্রাসাদ নির্দ্ধাণ বিষয়ে যে প্রমাণ উলিখিত হইয়াছে, সাধারণতঃ মণ্ডপও তদমুসারেই নির্দ্ধাণ করা বিধেয়। যদি ইহা অপেক্ষাও বড় করিতে হয়, তবে প্রাসাদপ্রমাণের এক পাদ হইতে আরম্ভ করিয়া দিশুণ পর্যান্ত অধিক করা ঘাইতে পারে; কিন্তু ইহা অপেক্ষা বড় করা নিষিদ্ধ।\*

বাস্থদেবপ্রমুথ পণ্ডিতগণ মণ্ডপের পাঁচ সাত প্রকার প্রমাণস্ত্র উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু অভান্ত বাস্ত-বেদিগণের মতে মণ্ডপ প্রাসাদের তুল্য পরিমাণ অথবা তদ-পেকা এক পাদ অধিক করাই সঙ্গত। ইহার উচ্ছু মু পাঁচ হাতের অধিক যথাসম্ভব করিতে হইবে। স্থানাম্ভরে নয় হাত, দশ হাত, একাদশ, ঘাদশ ও ত্রোদশ হস্ত পর্যান্ত ইহার উচ্ছ্য নিদিও হইয়াছে। সমান দেশে চতুরত্র হত ফেলিয়া ৰিহিত ভাগ অনুসারে স্তম্ভাদি রোপণ করিতে হইবে। স্তম্ভ-রোপ-ণান্তে অন্তান্ত উপাদান দারা স্থন্দরভাবে মণ্ডপ নির্মাণ সম্পন্ন করিয়া অন্ততঃ ইহার অন্ধ পরিমিত স্থান একটা চক্রাতপ দারা শোভিত করিয়া রাখিবে। ইহার অলিন্দ ও প্রত্যালিনগুলিও চক্রতেপে শোভিত করা বিধি। মণ্ডপের মট্কা পাঁচটা হইবে। মটকায় এক একটা ঘণ্টা লম্বিত করিয়া দিবার নিয়ম আছে। কিন্তু তাহা মট্কা হইতে উচ্চে বা নীচে দেওয়া নিষিদ্ধ। প্রাসাদের ভাষ মণ্ডপও স্বীয় স্বীয় বাস ভবনের সম্বাথে জ্যেষ্ঠ, মধ্যম ও কনিষ্ঠভাবে নির্মাণ করা বিধেয়।

এতত্তির অপরাজিতাপৃচ্ছার ষড়্বিংশ হত্তে ভগবান্ উশনা কর্তৃক বর্দমান, স্বস্তিক, গরুড়, স্থরনন্দক, সর্বতোভদ্র, কৈলাস, ইন্দ্রনীল ও রত্বোত্তব নামক অষ্টবিধ মগুপের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে 1† বাহুল্য ভয়ে তাহার ভেদাদি বিবৃত হইল না। মগুং পিবতি পা-ক। (ত্রি) ৩ মগুপায়ী, যিনি মগুপান করেন।

"অথাতঃ সম্প্রবক্ষ্যামি মণ্ডপানান্ত লকণং।
 প্রাসাদন্ত প্রমাণেন মণ্ডপং কাররেদ্বুধঃ॥
 সমং সপাদসার্দ্ধিক পাদোনদ্বয়মেব চ।
 দিশুণং ৰাধ কর্ত্তব্যয়ত উর্জংন কাররেৎ॥"

( অগরাজিতাপৃচ্ছা ৬১৫ শ্লোক ).

† "বর্জমানস্বস্থিকাদ্যা শ্বকড়: স্বরনদকঃ। দর্বতোজ্জ কৈলামেন্দ্রনীলরত্বসম্বস্থাঃ।"

( অপরাজিতাপু • ২৬ জ্ )

মণ্ডপক্তে (ক্নী) পবিত্র স্থান।
মণ্ডপপুর, মাণ্ডুর প্রাচীন নাম। [মাণ্ডু দেখ।]
মণ্ডপা (স্ত্রী) মণ্ডপ-টাপ্। নিস্পাপী, চলিত সীম। (রাজনি•)
ইহার 'মণ্ডপী' পাঠাস্তরও দেখিতে পাওয়া যায়।

মগুপারোহ (পুং) মুখালি। (রাজনি ) কর্মান প্রথান সময় হুর্গামগুপে কাজ করে, তাহাদিগকে 'মগুপী' করে। (স্ত্রী) ব কুদ্র প্রোপাদকী, কুদ্রপত্র পুঁইশাক। (রাজনি ) ্

মগুপূল (क्री) আজার পর্যান্ত বুটজ্তা।

মণ্ডময় ( ত্রি ) মণ্ড-স্বরূপে ময়ট্। মণ্ডস্বরূপ। ার ১৯১১

মণ্ডয়ন্ত (পুং) মণ্ডয়তি ভ্ষয়তীতি মড়ি-(তৄভ্বহিবসিভাসিসাধিগড়িমণ্ডিজিননিভালে। উণ্ থা>২৮) ইতি বাচ্,
স চ কিং। ১ অয় । ২ বধ্সকা। ৩ নট। ৪ আলম্বার। (উজ্জল)
মণ্ডয়ন্তী (স্ত্রী) মণ্ডয়তীতি মড়ি-ঝচ্, স্তিয়াং গ্রীপ্। ষোধিং।
মণ্ডর (ত্রি) মড়ি-অরন্। ভ্ষণ।

মণ্ডরী (স্ত্রী) মণ্ডরতি ভূষরতি মড়ি-অরন্, স্ত্রিয়াং জীষ্।

पূর্বী। (হারাবনী)

মণ্ডল (ক্রী) মণ্ডরতি ভূষরতীতি মড়ি (কলস্থপশ্চ। উপ্ ১।১০৬) ইতি-কল। ১ চক্র ও স্থেগ্রের বহিবেঁটন। উহাকে চক্র বা স্থ্যমণ্ডল কহে।

"বাতেন মণ্ডলীভূত। স্থ্যাচন্দ্রমসোঃ করাঃ।
মালাভা ব্যোমি তর্তত্ত পরিবেশঃ প্রকীন্তিতঃ॥ (সাহসাহ)
২ চন্দ্র-স্থ্যের উৎপাতক রশ্মিমণ্ডল, পর্যায়—পরিবেশ,
পরিধি, উপস্থ্যক। (অমর) ৩ চক্রবাল। ৪ মণ্ডলাকার
দিক্সমূহ। ৫ কোঠরোগ, পিটকের ভায় মণ্ডলযুক্ত চর্মরোগ,
চলিত গায় চাকা চাক দাগ হওয়া। (রাজনি•) ৬ ছাদশ
রাজসণ্ডল।

"উপেতঃ কোষদণ্ডাভ্যাং সামাত্যঃ সহ মন্ত্রিভিঃ।
হুর্সস্থশ্চিন্তন্ত্রেং সাধু মণ্ডলং মণ্ডলাধিপঃ॥" (কামল্কী ৮।১।১)
৭ উভয়দিকে বিংশতি যোজন পরিমিত দেশভেদ।
কোনমতে বা উভয়দিকে ৪০ যোজন পরিমিত দেশ।
৮ গোল। ৯ চক্রন। (ত্রিকা০) ১০ সজ্যাত। (হেম ) ১১ নথান্
ঘাত। (শক্রমালা) ১২ ধ্রীদিগের স্থানপঞ্কের অন্তর্গত
স্থিতিবিশেষ।

"মণ্ডলাকারপাদাভ্যাং মণ্ডলং স্থানমীরিতম্।" ( শব্দরত্বা•) ১৩ ব্যহবিশেষ 🏥 💍 💍 ।

"তির্ঘাগ্রেভিন্চ দণ্ডঃ দ্যাজোগোহরার্ভিরেব চ। মওলং দর্বতোর্ভিঃ পৃথগ্রভিরদংহতঃ ॥"

(ভরতগ্রত কামন্তি)

১৪ ব্যান্ত্রনথাথ্য গন্ধদ্রব্য, চলিত বাদনখী। ভোজনকালে ভোজনপাত্রের নিমে মণ্ডল অন্ধিত করিয়া ভোজন করিতে হয়। যদি কেহ মণ্ডল না করিয়া ভোজন করে, তাহা হইলে রাক্ষসাদি তাহার অল্প নত্ত্বিয়া দেয়।

"ৰাভূধানাঃ পিশাচাশ্চ অস্ত্ৰরা রাক্ষ্যান্তথা।
স্থিত্তি কেবলমন্নস্ত মণ্ডলস্ত বিবৰ্জনাৎ॥
আদিত্যা বসবো কূজা ত্রন্ধা চৈব পিতামহঃ।
মণ্ডলাম্যুপদ্ধীবন্তি তত্মাৎ কুর্বস্তি মণ্ডলম্॥"

( অগ্নিপুরাণ আহ্নিকতপোনামাধ্যায় )

এই মণ্ডল বান্ধণ চতুকোণে, ক্ষতিয় তিকোণে, বৈখ দিকোণে এবং শূদ্ৰ বৰ্তু লাকারে করিবেন।

্রিশেষ বিবরণ ভোজনশব্দে দেখ।]

कृषिम मखल विधान मितीश्वार परेक्ष निधिष्ठ माइ,—हार्ति इस इरेट बावस कि विधा मण इस श्रांस मखन इरेट बावस कि विधा मण इस श्रांस मखन इरेट ना। परे मखन २२ श्रेका त्र स्था—विभन, विकाय, कफ, विभान, अजन, मित, विकाय, रेपत, नजाक, कामनायक, कहक ७ श्रीस्थिकाथा। परे मकन मखन भक्षवर्णव अँ ए बावा कि तिर्ण्य हम। अक इरेट इति श्रिस ममस अं ए एक इरेट इति श्रीस ममस अं ए एक इति श्रीस मानि, वर्षिक, क्रूस हम, इति प्रांच पर इति श्रीस वावा परे मकन हुन इरेट ।

মণ্ডলন্থান সম, গোময়োপলিপ্তা, চলনা, অপ্তাদ, কর্পুরচূর্ণ এবং ধূপ বারা অধিবাসিত করিতে হইবে। মণ্ডলভূতাগ
পূর্ব্বা, পশ্চিম, উত্তর ও দক্ষিণ চারিদিকে সমান হইবে। স্ত্রপাতে স্বস্তিক ও মৎস্থাদি রেখা হইবে, মধ্যে অষ্টদল পদ্ম
বাকিবে। বার সকল সমস্ত্র হইবে, গদ্মকর্ণিকা ও কেশর
বারা উজ্জ্বল হইবে। অবশিষ্ট ভাগে স্বস্তিক চিহ্ন এবং কহলার
নামক জলজ পূজ্পবিশেষের চিত্র থাকিবে। দক্ষিণহন্তের
মধ্যমা, অনামিকা এবং অকুষ্ঠামুলিযোগে ইচ্ছামত পঞ্চবর্ণচূর্ণ বিক্রাস করিতে হইবে। চূর্ণবিস্তাস সময়ে অঙ্গুলি
অধ্যেম্থ করিবে। ইহাতে রেখা সকল সমান ও অবিচ্ছিল
হইবে। অকুষ্ঠ পর্ব্বা অপেক্ষা রেখা স্থল করিতে নাই।
পরস্পার মিলিত, বিষম, অধিক স্থল, বিচ্ছিল, ক্রমরারত (অর্থাৎ
থিচুড়ী পাকান, একের গায় আর একটা দেওয়া), প্রাস্থবিস্পী
বা হুস্ব মণ্ডল কদাচ করিবে না।

সংসক্তরেখমওলে কলহ, বক্ররেখমওলে যুদ্ধ, অতি
স্থলরেখমওলে ব্যাধি, মিশ্রিত রেখায় পীড়া, বিদ্যুক্ত রেখা
স্থলৈ শক্তভীতি, কুশরেখায় অর্থহানি, বিচ্ছিন্নরেখায় মৃত্য
ও নানাবিধ অভত ঘটিয়া থাকে। যে ব্যক্তি মওলের বিষয়
সকল অবগত না ইইয়া মওল প্রস্তুত করে, তাহার পূর্বোক্ত

সকল রক্ম দোষ হইয়া থাকে। চতুকোণ ও চতুর্বার মণ্ডল করিবে। মণ্ডলের প্রমাণ অমুসারে দার ও পদ্ম প্রস্তুত্ত করিতে হইবে। হস্তন্য ও চতুর্হন্তের অধিক পদ্ম করিতে নাই। মণ্ডল পূর্বারারী হইলে প্রতাপ, আয়ুর্ব দি, প্রী ও ধর্মাদি ভত হয়। উত্তর্বারী মণ্ডলও ভতকর। মন্থলে মহাদেবই প্রথমে এই মণ্ডল প্রস্তুত করেন। এই মণ্ডলে দকল দেবতা অবস্থিত। এই জন্ত মণ্ডল প্রস্তুত করিয়া তত্তপরি ঘটস্থাপনপূর্বক পূজা করিতে হয়। মণ্ডলে পূজা করিলে সকল দেবতাই পূজিত হইয়া থাকেন।

প্রথম মণ্ডলে বিভেশবযুক্ত শিব ও দিতীয় মণ্ডলে গণেশযুক্ত শিবাদির পূজা করিতে হয় ৷\*

দেবীপুরাণে ইহার বিস্তৃত বিবরণ লিখিত আছে, বাইল্যাভরে তাহা লিখিত হইল না। তরসার ও অন্যান্ত তরে সক্তোভরমণ্ডল প্রভৃতি করিয়া অনেক মণ্ডলের উল্লেখ্ আছে,
(তত্তৎ শব্দ দেইব্যা) পূজাদি দৈবকার্য্যেই মণ্ডল প্রস্তুত্ত
করিবার ব্যবস্থা দেখিতে পাওরা ধার। আরব, মিসর প্রভৃত্তি
দেশেও দৈবজেরা শুভাশুভনিণ্রার্থ এইরূপ মণ্ডল প্রস্তুত্ত
করিত। মুসলমানেরা বলিয়া থাকে, যে ওদমান এই মণ্ডলবিস্থান্ন বিশেষ পারদ্দী ছিলেন। লেন সাহেব এই বিস্থা
মূরোপে প্রচার করিবার চেষ্টা করেন, কিন্তু উপযুক্ত শুণীর
অভাবে মুরোপীর্মদিগের নিকট আদৃত হয় নাই।

(ত্রি) ১৫ বিষ্ক। (অমরটাকা ভরত) (পুং) মঙং লাতি গৃহাতীতি লা-ক। ১৬ কুকুর। (মেদিনী) ১৭ সর্পবিশেষ। (বিশ্ব) ১৮ দেহের অষ্ট প্রকার সন্ধির অন্তর্গত সন্ধিবিশেষ। (স্লুক্ত শারীবস্থাণ ৫ আং)

(গুজরাতী) ১৯ রেশমের উপর জরীর কাজ করা বস্ত্রভেদ, গুজরাতীরা পাগড়ী করিয়া ব্যবহার করেন। ২০ বাঙ্গালায় গ্রামের প্রধানকে (Headman) মণ্ডল বলে। দাক্ষিণাত্যে বেমন পাটেল ও পশ্চিমে মকদম্দিগের বেরপ অধিকার,

"চতুর্বন্তং সমারত্য যাবদ্ধস্তশতং ভবেৎ।

মন্তলং তত্র কর্ত্তরমত উদ্বিং ন কাররেৎ।

বিমলং বিজয়ং তদ্রং বিমানং শুতদং শিবম্।

বর্দ্ধমানক দৈবক লতাকং কামদায়কম্।

কচকং স্বন্তিকাথ্যক দিদশং ইতি মন্তলাঃ।

সৈতাদিহরিতান্তাশত রজাঃ কার্যাঃ স্লোভনাঃ।

শালিষ্টিককৌস্ভরজনীহরিপত্রজাঃ।

মণিবিক্রমরাগাশত তত্মনা অভিমন্তিতাঃ।

সিত্সর্বপ্র্ণাচ্যা রজাঃ কৃত্বা তু পাত্রেৎ।

হিত্যাদি।

(দেবীপু৽ পুল্যাভিবেক নাম ৬৫ অ॰)

বাঙ্গালার মণ্ডলানগেরও এক সময় সেইরূপ অধিকার ছিল।
তাঁহার অধীনে অনেকগুলি কর্ম্মচারী থাকিত, তন্মধ্যে পাটো
রার বা তহুগালদার ও চৌকিদার প্রধান। ২১ পূর্ণিয়া জেলায়

সম্ভ্রান্তগণের এই উপাধি দৃষ্ট হয়।

মগুলক (ক্নী) মগুল স্বার্থে কন্। ১ বিম্ব। ২ কুঠভেদ। ৩ দর্পণ। (মেদিনী) ৪ মগুলাকার বৃাহ। (জ্ঞাধর) (পুং) ৫ কুকুর। মগুল শ্বদার্থ।

মণ্ডলকরাজন্ (পুং) মণ্ডলাধীখর।

মগুল কার্ম্ম ক ( তি ) মগুলাকার ধহুঃশালী।

মগুলঘাট, হাওড়ার দক্ষিণাংশবর্তী একটা প্রধান প্রগণা। রূপনারায়ণ ও দামোদর নদীর মধ্যে অবস্থিত। জাফরথানের জমাতৃমারীতে এই স্থান সরকার মাদারণের অন্তর্গত এবং পদ্মনাথ নামে এক জমিদারের অধিকারভুক্ত বলিয়া বর্ণিত ইইয়াছে।

মগুলচিক্ত (ক্লী) মগুলাকার চিক্ত।

মণ্ডল নৃত্য (ক্না) মণ্ডলেন মণ্ডলাকারেণ প্রবর্ত্তি নৃত্যমিতি নিত্যসমাস:। মণ্ডলাকার নৃত্য, চক্রাকারে পরিভ্রমণ করিয়া নৃত্য, পর্যায়—হলীয়। (শক্ষমালা)

মণ্ডলপত্রিকা (স্ত্রী) মণ্ডলং মণ্ডলাকারং পত্রং যতাঃ কন্ টাপ্, অত ইত্বং। রক্ত পুনর্গবা। (রাজনি॰)

মণ্ডলপুচছক (পুং) কীটভেদ। স্ক্রুতে লিখিত আছে,—
এই কীট প্রাণনাশক। ইহার দংশনে সর্পদংশনের স্থার বিষবেগ দৃষ্ট হয় এবং সানিপাতিক জন্ম তীত্র বেদনা হইয়া
থাকে। ক্ষার বা অয়ি দারা দয় করিলে যেরূপ হয়, দয়
য়ান সেইরূপ হইয়া থাকে এবং তাহাতে রক্ত, পীত, রুয় ও
অরুণবর্ণের আভা দৃষ্ট হয়। জর, অয়মর্দ, রোমাঞ্চ, বেদনা,
বেমন, অভাসার, তৃষ্ণা, দাহ, মোহ, সর্বদা হাই তোলা, কম্প
ও হিয়া প্রভৃতি উপদ্রব হইয়া থাকে। এই কীট দংশন করিলে
য়থাবিধানে প্রতীকার করা আবশ্রুক। (য়ৢয়য়ত কীটকল ৮অ০)
মণ্ডলপুর, উংপঃ প্রদেশের সহারণপুরজেলার অন্তর্গত একটী
প্রাচীন গ্রাম, ইহারই পার্শ্বে 'য়্ম্মণ' নামক প্রাচীন গ্রামের
ভগ্নবশেষ পড়িয়া আছে। এই উভয় গ্রাম লইয়া প্রাচীন
ক্রান্তি ও সমৃদ্ধি এককালে বিলুপ্ত হয়।

মগুলপুরন্দর, একজন বিখাত জৈন সাধু। খৃষ্টীয়
১৬শ শতাকে বিজয়নগরাধিপ কৃষ্ণরায়ের সময়ে বিভাষান
ছিলেন। ইনি অমরকোষের আদর্শে 'সৌদামিনীনিঘণ্ট'
নামে পতে একথানি দেশীয় অভিধান প্রকাশ করেন।

मखलवारि, जिल्लान, वाशान। (मियावमान)

মাপ্তলা, মধ্যপ্রদেশের জকালপুর বিভাগের অন্তর্গত একটা জেলা। চিফ্ কমিসনরের কর্তৃথাধীনে পরিচালিত। অক্ষাও ২২° ১৪ হইতে ২৩° ২২ ডিঃ এবং জাঘিও ৮০° হইতে ৮১° ৪৮ পুঃ। ভূপরিমাণ ৪৭১৯ বর্গ মাইল। মণ্ডলানগরে ইহার বিচার-সদর।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যে বিভূষিত হইলেও এই স্থানের বিজন বনপ্রদেশ সাধারণের ভীতিপ্রদ। বনমালাসমাচ্ছর অধিত্যকা ভূমি ও নিঝ রিণী-পরিপ্লাবিত উপত্যকাসমূহে হর্দ্ধর্য গোঁড় জাতির বাস ও সেই সঙ্গে ব্যান্ত্র, ভল্লুকাদি
ভর্মাবহ হিংম্বজন্ততে পরিপূর্ণ থাকায় এই স্থানের ভীষণতা
দিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। এই নির্জ্ঞান প্রান্তরে
প্রবাসী পথিক পার্বর্তীয় সুঁড়ী-পথে পরিভ্রমণকালে কেবলমাত্র জনশৃত্য ও বনপূর্ণ অধিত্যকা ভূমিই নিরীক্ষণ করিয়া
থাকেন। কোথাও কোথাও অদ্রবর্তী উপত্যকা নিঝ রিণীপ্রবাহে শোভাময়ী দৃষ্ট হয়। স্থানে স্থানে স্ক্রেবিস্থৃত দীর্ম
ভূণবিরাজিত প্রান্তর প্রদেশে বায়্তরে আন্দোলিত ভূণবল্লী
দ্র হইতে হরিদ্বর্গের উন্দোলাশোভী সমুদ্রবং দেখা যায়।
উহার মধ্যে মধ্যে থগু থগু বনসমূহ সাগরবক্ষে ভাসমান
পোতসদৃশ অন্নিত হয়।

কোথাও নদীর দৈকতভূমে শ্রামল শশুমণ্ডিত উর্কর ক্ষেত্রসমূহ বিরাজমান, তাহার মধ্যস্থলে উপবন্দমূহ জনসাধারণের বাসভূমির পরিচয় দিতেছে। দক্ষিণভাগের পার্কত্য প্রদেশে ক্ষটিকাকার, দানাদার গ্রেনাইট ও চুণাপাথরে পূর্ণ।
নদীবিধীত অববাহিকাতটে দেই প্রস্তরসমূহের বিভিন্ন পলি
দৃষ্টিগোচর হয়। এতভিন্ন স্থানে স্থানে কার্পাদোৎপাদক ক্লঞ্চন্ত্রমাপূর্ণ ভূভাগ ও সাহার নামক বালুকাময় মক্লদেশ বিস্তীপ্রহিরাছে।

নর্মদা নদী রেবা ও মণ্ডলার মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়া পরে পশ্চিমাভিমুখে মণ্ডলার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে। এথানে মেকলপর্মত-নিঃস্থত কতকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বোতাস্থনী নর্মদার কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছে। উহার মধ্যে অনেকগুলি অবিরাম জলধারা ঢালিয়া নর্মদার স্রোতোবেগ অবিপ্রাস্ত গতিতে ঢালাইতেছে। ঐ পর্মতের আরও পশ্চিমে বঞ্জার, হালোন প্রভৃতি অসংখ্য জলধারা নদাবকে নিপতিত হইয়াছে।

নদীগুলির পার্কাতীয় খাত গভীর হওয়ায় উহার জলে স্থানীয় চাষবাদের বিশেষ কোন স্থবিধা হয় না। এক মাত্র মণ্ডলা নগরের দক্ষিণ ও পূর্কাদিকের নর্মাদা হইতে ভাইসাঘাট পর্য্যন্ত বিস্তৃত 'হরবেলী' ভূমিই সম্বিক উর্কারা। এখানে নর্মাদার খাঞ্জর শাখা ও বেণগঙ্গার থানবর শাখা প্রবাহিত। এই

নদীব্যের মধ্যবর্ত্তী গগুলৈবের অধিত্যকাদেশে কএকথানি সমৃদ্ধিশালী গোঁড় গ্রাম দৃষ্ঠ হয়। প্রত্যেক গ্রামের পার্মদেশে কৃত্র কৃত্র বনমালা আছে। নগরের পশ্চিমাংশেই বনরাজিনমাজের হ্রারোহ পর্বাত। উহা ব্যাঘাদি হিংল্র জন্তর বাসভূমি হওয়ায় অপেকাক্কত ভয়াবহ হইয়া পড়িয়াছে। স্থানে স্থানে বিস্তীণ উপত্যকা ভূমি। বর্ষাগমে উহার নিমদেশে জলরাশি সঞ্চিত হইয়া যথন পর্বাতগাত্র ভেদ করিয়া নর্মদা বক্ষে পতিত হয়, তথন সেই প্রপাতগুলির দৃশ্য অতীব মনোরম হইয়া থাকে।

পূর্ব্বোক্ত মেকল পর্বতের চৌরিয়া দাদরশৃঙ্গ ৩৪০০ ফিট্
উচ্চ। শৃঙ্গদেশের সন্মুখভাগে ৬ মাইল প্রশন্ত একটী অধিত্যকা
ভূমি। এই স্থানের জলবায়ু অতি পরিষ্কার। প্রক্রপ হ্রারোহ
স্থানে অবস্থিত না হইলে, সহজেই এই স্থান স্বাস্থ্যাবানে পরিণত হইতে পারিত। স্থানীয় সকল পর্বতশৃঙ্গই মহাদেব কর্তৃক
রক্ষিত বলিয়া প্রবাদ আছে।

রামনগর-মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলক হইতে এই স্থানের প্রাচীন রাজবংশের এইরূপ বংশপরিচয় পাওয়া যায়। যাদব রায় নামা জনৈক রাজপুত স্বপ্ন দেখিয়া সর্ব্বী পাঠক নামা জনৈক সাধুচেতা ব্রাহ্মণের পরামর্শ গ্রহণ করেন। উক্ত ব্রাহ্মণের আদেশে যাদবরায় গোঁড়রাজ্ঞ নাগদেবের আশ্রেরে আসিয়া কর্ম প্রার্থনা করিলেন। রাজা ব্বক যাদব রায়ের মনোহর রূপ ও বীরবপু দর্শন করিয়া তাহাকে সেনাবিভাগীয় কর্ম্মে নিযুক্ত করেন। ক্রমে স্বীয় অসাধারণ বীর্যাবলে তিনি রাজা নাগদেবের নয়ন আকর্ষণ করিলেন। কোন কারণে যুবক যাদবের প্রতি প্রীত হইয়া রাজা তাঁহাকে স্বীয় কস্তা প্রদান করেন। ক্রমে রাজারাজার বিশেষ প্রতিপত্তি বাড়িয়া যায়। রাজা নাগদেব মৃত্যুকালে স্বীয় জামাত। যাদবরায়কেই উত্রাধিকারী মনোনীত করিয়া গিয়াছিলেন।

নাগদেবের মৃত্যুর পর, যাদবরায় রাজিনিংহাসন অধিকারপূর্বক সেই বিজ্ঞ বিপ্রবরকে স্থীয় মন্ত্রিপদে অভিষিক্ত
করিলেন। মন্ত্রীর তীক্ষর্দ্ধি ও তাঁহার তেলফ্রিতায়
মণ্ডলা রাজ্য মহাসমৃদ্ধিতে পূর্ণ হইয়াছিল। প্রকৃত পক্ষে
একমাত্র যাদবরায় হইতেই মণ্ডলায় গোঁড়রাজ্যের রাজধানী
স্থাপিত হয়। উক্ত যাদবরায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্রের বংশধরগণ
এখানে ৩৫৮ খুটাক হইতে ১৭৮১ খুটাক মহারাষ্ট্র যুদ্ধ
পর্যায় রাজ্যশাসন করিয়াছিল এবং অপর পুত্রের বংশধরের।
এতকাল তাঁহাদের মন্ত্রিম ও রাজকার্য্যাদি পর্যাবেক্ষণ
করিত। ৬৩৪ খুটাকে উক্ত বংশের দশম রাজা গোণাল শা

কর্ত্ক মণ্ডলা রাজ্য (গোঁড়বন) গোঁওবানা রাজ্যের অন্তর্তু ক হয়। গোপাল শার মৃত্যুর পর সমগ্র রাজ্য গহামণ্ডলা বা গড়-মণ্ডল নামে থাাত হয়।

গোপাল শার অধস্তন ৩৮ পুরুষে রাজা সংগ্রাম শা জন্মগ্রহণ করেন। এই খ্যাতনামা পুরুষ গড়মণ্ডল রাজ্যকে
তৎকালে বিশেষ শক্তি ও সমৃদ্ধিশালী করিয়াছিলেন। ১৫৩০
খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে তিনি ৫২টি গড় বা প্রদেশ
অধিকার করেন। বর্ত্তমান মণ্ডলা, জব্দলপুর, দামো,
সাগর, নরসিংহপুর, সিওনী, হোসঙ্গাবাদ ও সমগ্র ভূপাল
রাজ্য তাঁহার অধিকৃত হইয়াছিল।

১৫৬৪ খুষ্টাব্দে মোগলসমাট অক্বর সাহের প্রতিনিধি আসফ খাঁ পঙ্গাতীরবর্ত্তী কাড়া-মাণিকপুরে থাকিয়া বহ দৈল্ল সমভিবাহারে গোওবানা রাজ্য আক্রমণ করেন। **এই সময়ে দরিক্রজননী দলপংশার বিধবা পত্নী রাণী হুর্গাবতী** নাবালকের হইয়া রাজ্যশাসন করিতেন। মোগলের আক্রমণে किছুমাত ভীত না হইয়া তিনি বীরদাজে সজ্জিতা হইলেন। र्गाख्यांना रमनामन मकरनहे वोत्र-त्रम्भी ह्याविकोत व्यक्षिनात्र-কতা স্বীকার করিল। ধীরে ধীরে রমণী-বাহিনী মোগলের সন্ম-थीन इरेन। खखनशूत (जनात निक्नोरज़त निक्रे भौज़ নৈত পরাভূত হয়, রাণী নিরুপায় দেখিয়া গড় অভিমুখে প্রত্যাবৃত্ত হন। এথানেও মোগলের আক্রমণে স্থির হইতে না পারিয়া তিনি মণ্ডলায় আসিয়া আশ্রয় লইলেন। মণ্ডলার তুর্গম গিরিসকট অতিক্রম করিয়া নগরে মোগললৈভ প্রবেশ ক্রিতে না পারে, এই আশ্হার রাণী স্বরং সেনাদল লইরা গিরিপথ রক্ষা করিতে লাগিলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে রাণী তুর্গাবতী প্রভৃত মোগলবাহিনীকে বিপর্যাস্ত করিলেন। चात्रक थी পরাজয়েও তরমনোরথ হন নাই। পর দিবস তিনি কামানবাহী সেনাদল লইয়া রাণী ছুর্গাবতীকে আক্রমণ क्त्रिलन। युष्क त्रांगी आहरु इन, किन्छ छाँशात वीतक्वि তখনও নির্বাপিত হয় নাই, তিনি আঘাত উপেক্ষা করিয়া হিন্দুর গৌরব রক্ষার্থ পুনরায় প্রচণ্ড বিক্রমে রণক্ষেত্রে অব-পশ্চাম্ভাগন্থিত নদীথাত জলপূর্ণ হইয়া উঠে। পুর্বে ঐ থাত ওছপ্রায় ছিল। গোড়সেনা মোগল মুদ্ধে অসমর্থ क्टेरल এই नहीं मित्रा श्रमात्रन कत्रिया जावित्रा निकिस हिटल রণাঙ্গনে মাতিয়াছিল; কিন্তু ভাহারা নদীবক্ষ শ্চীত হইতে দেখিয়া প্রমাদ গণিল! প্রাণের আশ্রায় সকলে ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িল। সমুধে মোগলদেন। মুৰলধারে গোলাবর্ষণ क्तिएछ्ह, भुकारक कनकन नारम नमीकन विक्रिक इरेग्रा সেনা ভাগ আক্রমণ করিয়াছে। এরপ উভয় মন্ধটে পতিত হইয়া গোঁড় সেনাদল ছত্রভঙ্গ হইয়া পড়িল। রাণী ছর্গারতী কিছুতেই সেনাদলকে বশে আনিতে পারিলেন না, এদিকে মোগলবাহিনী বীরপদবিক্ষেপে ছত্রভঙ্গ সেনাদলের উপর আসিয়া পড়িল দেখিয়া তিনি ভীতা হইলেন এবংপাছে মোগলহন্তে বলী ও লাঞ্ছিত হইতে হয় ভাবিয়া তিনি মুহূর্ভ মধ্যে আয় হস্তিচালকের কটিবন্ধ হইতে ছুরিকা নিকোষিত করিয়া লইলেন ও নিমেষ মধ্যে তাহা স্বীয় কোমলবক্ষে বসাইলেন। তাহার এই বীরোচিত মৃত্যু ইতিহাসে জ্বলম্ভ অঞ্চরে বর্ণিত রহিয়াছে। এই রূপে তিনি তাহার কর্ম্মম জীবনকে বীর্ষ মুকুটে শোভিত করিয়া গিয়াছেন।

বুর জয়ে মোগল সেনানী আসক্ থা বছল ধনরত্ন এবং সহজাধিক হস্তা লাভ করেন, তিনি প্রত্যাবৃত্ত হইলে পর, রাজা চক্র শার অভিযেকের জন্ম সমাট্ অকবর শাহের আজাপত্র জানিতে হয়; তজ্জভ সেলামী স্বরূপ ১০টা প্রদেশ নজর দিতে হয়। উহাই কালে ভূপাল রাজ্যে পরিশত হইয়াছে।

রাজা চক্রশার রাজত্ব কাল হইতে গড়ামগুলার সামগুণণ দিলাশবের অধীনতা স্বীকার করেন। তাঁহার ছই পুরুষ পরে বুনেলা-আক্রমণ ও যুদ্ধ এবং রাজবংশধরগণের মধ্যে সিংহাসনাধিকার লইয়া পরস্পরের বিবাদ ও ভিরদেশীর রাজার সাহায্য গ্রহণহেতু ক্রমশঃই গোগুলানা রাজ্য ক্ষর্ত্ত আরম্ভ হয়। স্বতরাং ২৭০১ খুটান্দে মহারাজ শার সিংহাসনারোহণ কালে রাজাহ্রাস হইরা মোটে ২৯টা মাত্র প্রদেশ অবশিট থাকে, কিন্তু এই সময় হইতে মগুলার ক্ষিকার্য্যের উন্নতির স্বত্পাত হয়। রাজা হৃদয় শার রাজত্বকালে বহু সংখ্যক লোদী আসিয়া এখানে বসবাস করে এবং তাহাদেরই যত্নে অনেক স্থান শ্রামল শশুক্তেরে পর্যাবসিত হয়।

সহারাজ শা পরাজিত ও নিহত হহলে, পেশবা তাঁহার বালকপুত্র শিবরাজ শাকে সিংহাসনে অভিষক্ত করিলেন; কথা
রহিল, শিবরাজ মহারাষ্ট্র-সরকারে প্রতিবংসর ৪ লক টাকা
হিনাবে চৌথ আদাম দিবেন। এই যুদ্ধে জব্দলপুরের পূর্ববর্তী সমগ্র স্থান ধরংসে পরিণত হয়; মওলা সেই ক্ষতি
হইতে আজিও উদ্ধারলাত করে নাই। অতঃপর নাগপুররাজ ও পেশবা গোওবানারাজের কতকাংশ আপনাগন
আয়ত্ত করিয়ী লন। বলবার্যা হান হওয়ায় জন্মশঃই গোড়রাজ পাগরের মহারাষ্ট্রস্কারের কর্তলগত হইয়া পড়েন।
সাগর-স্কার পেশবার প্রতিনিধিরূপে কর্তৃত্ব করিতেন।
অবশেষে ১৭৮১ খুটাকে সেই স্প্রোচীন রাজবংশের শেষ রাজা

মহারাষ্ট্রকোপে রাজ্যচ্যুত হন এবং তাঁহার অধিকৃত প্রদেশ-সমূহ দাগররাজ্যের অন্তর্নিবিষ্ট হয়।

প্রায় ১৮ বর্ষকাল সাগরের সামস্তরণ এথানে শাসনবিস্তার করেন। তন্মধ্যে একমাত্র সর্লার বাস্কদেব পণ্ডিতই মণ্ডলায় স্থতিচিহ্ন রাথিয়া গিয়াছেন। এই মহাপুরুষ অর্থ ও কায়িক পরিশ্রম বিনিময়ে মণ্ডলার অনেক নষ্ট কীর্ত্তি উদ্ধার করেন, কিন্তু দীর্ঘকালব্যাপী গৃহবিচ্ছেদে ও পেন্ধারি-দস্মাদলের বিপ্রবে উহা পুনরায় পুর্বাবস্থা প্রাপ্ত হয়।

১৭৯৯ খুঠানে এই স্থান নাগপুরের ভোঁদ্লে বংশের অধিকৃত হয়। পেন্ধারি-দম্যদলের হস্ত হইতে পরিআগলাভের
জন্ম নাগপুররাজগণ মণ্ডলা নগর হুর্গ হারা স্থরক্ষিত করেন।
পেন্ধারিগণ স্বচ্ছেন্দমনে মণ্ডলার পার্থবর্তী স্থানসমূহ লুঠন
করিয়াছিল, কিন্তু কখনও মণ্ডলায় প্রবেশ করিতে পায় নাই।

১৮১৮ খুঙালে শেষ মহারাষ্ট্রযুদ্ধের অবসানে মণ্ডলা ইংরাজ-করে সমর্পিত হয়, কিন্তু গুর্গাভ্যন্তরন্থ মরাঠালৈত ইংরাজকরে আত্মসমর্পণে স্বীকৃত হয় নাই, অবশেষে ইংরাজনেনানী মার্শেল (General Marshall) উক্ত বর্ষের ২৪শে মার্চ্চ বলপুর্বাক গুর্গা অধিকার করেন। পরবংসর ভরানক গুর্ভিক্ষ ও সংক্রামক বিস্তৃতিকায় এখানকার বহুসংখ্যক লোক মরিয়া যায়। ১৮৫৭ খুণ্ডাব্দের সিপাহীবিজ্যোহের সময় রামগড়, শাহপুর ও সোহাগপুরের সন্ধারগণ ইংরাজের বিরুদ্ধাতারী হয়। বিজ্যোহ দমনের পর রাজ্যমধ্যে শান্তি স্থাপিত হইলে রামগড় ও শাহপুর রাজ্য ইংরাজের খাস তহসীলভুক্ত হয় এবং সোহাগপুর রেবারাজকে প্রদৃত্ত হয় আচরে তাহা প্রশমিত হইয়া যায়। তদবধি ইংরাজাধিকারে আর এথানে কোন বিল্রাট্ উপস্থিত হয় নাই।

এথানকার অধিবাসিগণ প্রায়ই গোঁড় ও কোলজাতীয়।
ইহাদের মধ্যে অনেক উন্নত ব্যক্তি দেখা যায়। ব্যবদা
বাণিজ্ঞা, কৃষি, শিল্প ও কুন্ধবিদ্ধা ইহাদের প্রধান কার্য্য। এথানে
প্রচুর পরিমাণে তুলা উৎপন্ন হয়, কিন্তু স্থানীয় লোক উত্তমরূপ
বস্তবয়ন করিতে শিক্ষা করে না । অধিবাসিগণের পরিধানোপ্রধানী এক প্রকার মোটা কাপড় এথানে প্রস্তুত হইয়া
বিক্রীত হয়। এতজিন মোবাই বিভাগের খনিজ লৌহ হইতে
ইহানা ব্যবহারোপ্রোগী কুঠারাদি প্রস্তুত করে।

্[গোড় ও কোল প্রভৃতি শব্দ দেখ ]

- ২ উক্ত জেলার দক্ষিণ-পশ্চিম উপবিভাগা। ভূ-পরিমাণ ২০৪২ বর্গ মাইলা লোক জিলা স্থানিক জনালিক স্থানিক
- ্ তি জেলার বিচার সদর ও প্রধান নবর। সমুজগৃষ্ট

হইতে ১৭৭০ কিট্ উচ্চে নর্মানানীর তীরে অবস্থিত। অক্ষাও
২২° ০৫ ও উ: এবং জাফি০ ৮০° ২৪ পুঃ। নগরের প্রায় সকল
দিকে নর্মান নদী প্রবাহিত। নদী-সৈকতের অপূর্ব্ব শোভা
দেখিয়া গড়মগুলের ৫৭ম রাজা নরেক্র শা এই নগরে রাজপাট
স্থাপন করেন। তাঁহারই যত্নে নদীতীরে একটী তুর্গ ও তন্মগ্রস্থ
রাজপ্রাসাদ নির্মিত হইয়াছিল। ১৭৩৯ খুটাকে পেশবা
বালাজী বাজীরাও জকলপুর পণে আসিয়া এই চুর্গ অধিকার
করেন। তদবধি তুর্গের জকলপুরন্ধার 'কতে দরজা' নামে
অভিহিত হইতেছে। মহারাষ্ট্রগণ চুর্গের অরক্ষিত পার্ম্ব
সমুদায় দৃঢ়প্রাচীর, পরিখা, বুরুজ ও দার পথাদি দারা শোভিত
করিয়া একপ্রকার হুর্ভেদ্য করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮১৮
খুটাকে ইংরাজসেনানী মার্শেল গোলা বর্ষণ দারা চুর্গ অধিকার
করেন। এথানে নদীতীরে ১৬৮০ হইতে ৮৫৮ খুটাক মধ্যে
নির্মিত ৩৭টা দেবমন্দির দেখা য়ায়। মন্দিরগাত্রস্থ শিলাফলকপ্রাল তত্তং মন্দিরের নির্মাণকাল জ্ঞাপন করিতেছে।

মণ্ডলা প্র (পুং) মণ্ডলং গোলাকারং অগ্রং বস্ত । স্থ ক্রেডাক্ত বিংশতি প্রকার শন্তের মধ্যে একপ্রকার শন্ত্র। এই অন্ত বারা ছেদকার্য্য সমাধা হয়। (স্থ শুত স্ত্রস্থা ৮ অ ০ )

মণ্ডলাইদ, মধ্যপ্রদেশের শিওনী জেলার অন্তর্গত একটা গণ্ডশৈল। শিওনী নগর হইতে ১০ কোশ উত্তরপূর্বে অবস্থিত। ইছার উচ্চতা প্রায় ২৫০০ ফিট্।

ম ও লাধিপ (পুং) মওলস্য অধিপঃ। মওলেশর, নূপভেদ।
চারি যোজন পর্যস্ত ভূমিভাগ যাঁহার আছে, তিনি রাজা,
ইহার শতগুণ অধিক ভূমি সম্পত্তি থাকিলে তিনি মওলাধিপ হন।

"চতুর্বোজনপর্যান্তো হুধিকারো নূপস্য চ। যো রাজা ভচ্ছতগুণঃ স এব মণ্ডলেশবঃ॥"

( ব্ৰহ্মবৈবৰ্ত্তপু জন্মখ ৮৬ অ )

মণ্ডলানা, পঞ্জাব প্রদেশের রোহতক জেলার গোহানা তহসীলের অন্তর্গত একটা নগর। গোহানা নগর হইতে ছয় মাইল দ্রে পাণিপথ বাইবার পথে অবস্থিত। এথানে নিকটবর্তী গ্রামসমূহের উৎপন্ন ত্রা বিক্রার্থ আনীত হইয়া থাকে।

মণ্ডলায়িত (ক্লী) মণ্ডলবংচরিতমিতি মণ্ডল-কাঙ, দীর্ঘ, মণ্ডলায় নামধাতু ক্ত। বর্তুল। (শক্রত্বা॰)

মণ্ডলাধীশ (পুং) মণ্ডলমা অধীশ:। মণ্ডলেশর, পর্যায়— মধ্যম। (হেম)

মণ্ডলিক, গির্ণর বা জুনাগড়ের চ্ডাসমা রাজবংশীয়গণ রাও-মণ্ডলিক নামেই পরিচিত। এই মণ্ডলিক বংশ বছ প্রাচীন। এই বংশের প্রতিষ্ঠা সম্বন্ধে এইরূপ একটা কিম্বদন্তী আছে—ক্ষান্ত বিভাগ বিভাগ

প্রাচীনকালে সৌষাষ্ট্রের রাজবংশ বনস্থলীতে বাস করি-তেন। এই স্থান হইতে বর্তমান জুনাগড় পাঁচ জোশ বাব-ধান। পূর্বে এই বিস্তীণ স্থান জঙ্গলে পূর্ণ ছিল। একদা এক কাঠরিয়া কাঠাবেষণে গমন করিয়া ঐ বনসংখ্য এক योगीरक शाममध (मथिएक भाग । के जात्म **क**कती श्रेश्व-নির্শিত প্রাচীন অষ্টালিকা নিরীক্ষণ করিয়া সেই কাঠুরিয়া যোগিবরকে তৎপ্রতিষ্ঠাতার ও সেই স্থানের নাম জিজ্ঞাসা করে। যোগী উত্তরে জুনা নাম নির্দ্দেশ করিলে প্রত্যার ভ कार्वित्रमा त्मोत्राञ्चेताकत्क यथायथ नित्यम कतिन । ताका ত্বার্তা প্রবণে ব্যস্থল কাটাইবার আদেশ দিলেম। ব্যক্তিম পরিস্কৃত হইলে তুর্গ বাহির হইয়া পড়িল। তুর্গের প্রতিষ্ঠাতার নাম না পাওয়ায় ঋষির কথাতুসারে তিনি সেই তুর্গের জুনাগড় নাম রাথিয়া জীর্ণসংস্কারে ক্লভসংক্র ভ্রন া পরবর্তী রাজ-গণের মধ্যে একজন মগুলিক নামধারী ছিলেন। তদতুসারে তংপরবর্ত্তী রাজভাগণ 'রাওমগুলিক' উপাধিতে তুরিত ইইয়া **製作の利用・第** スティア フェイン (信用) (1877年) (1777年)

রাজবংশাবলীতে প্রকাশ, মগুলিক-রাজগণ ১৯শ শতাক কাল এখানে বংশামুক্তমে রাজ্য শাসন করিতেছেন। এ কথার প্রকৃত তম্ব ইতিহাস-সন্ধিৎস্থ ব্যক্তিমাত্রের নিকট স্প্রপ্রকট রহিরাছে। শিলালিপি প্রভৃতির সাহায্যে এই রাজ-বংশের এইরূপ একটি ইতিরক্ত প্রকটিত হইরাছে:—

রার চূড়াচাঁদের পৌত্র রার গারিওর প্রপৌত্র বায় দ্যাস হইতে জুনাগড়ে চূড়াসমাবংশের খ্যাভি বিস্তৃত হয়। রাজা দ্যাস পত্তনরাজের সহিত যুদ্ধে ৮৭৪ সমতে নিহত হন। তৎ পূত্র নবখন জনৈক স্থাহীর কর্তৃক লালিত পালিত হন। ইমি সিকুপ্রদেশ আক্রমণ করিয়া স্থারাজ হামীরকে পরা-জিত করেন। তৎপূত্র রাজা থঙ্গার বনথলীর আহীর সন্ধারকে যুদ্ধে পরাজিত করেন এবং ৯৪১ পৃষ্টাদে অন্হিল্যাড়রাজ কর্তৃক কাসরাড় যুদ্ধে নিহত হন। তৎপূত্র মূল্রাজ অন্হিল্মাড়ে শাসন বিস্তার করিয়াছিলেন। মূল্রাজতনম্ব ২য়্য নবখন রাজ্য

<sup>\*</sup> জুনাগড় খৃইজন্মের পূর্বে প্রসিদ্ধিলাভ করিলেও এখানকার রাজবংশ বিশেষ খ্যাতি লাভ করে নাই। মওলিক-রাজগণ পরবর্ত্তিকালে খাখীন হইলেও তাহারা পূর্ববর্ত্তী কোন সমরে কোন রাজচক্রবর্তীর অধীনে সামস্তরাজরূপে রাজ্যশাসন করিতেক। অনেকে মওলাদিপ-অর্থ হইতে 'মওলিক' বংশোপাধি কল্পনা করিয়া খাকেন। তারিকই-ক্ষাল্ কি প্রভৃতি মুমুক্রমান ছিতিহাসে এই রাজবংশের শাচীনক কীকৃত আছে, তবে মধ্যে মধ্যে কখন কথন এইস্থানে মুসলমান রাজগণ শাসনবিস্তার করিরাছিলেন।

শাসন করিলে পর, তৎপুত্র মগুলিক রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হন।
ইনি গুজরাত-পতি ভীমদেবের সহকারী হইয়া ১০৮০ সংবতে
গজনিপতি মাক্ষ্টদের বিক্তমে যুদ্ধ করেন। মগুলিকের পর
পূত্র-পরম্পরায় হামীরদেব, বিজয়পাল ও ৩য় নবঘন রাজ্য
করেন। রাজা ৩য় নবঘন উমেতারাজকে স্বীয় শাসনাধীনে
স্থানিয়াছিলেন।

তৎপরে রাজা ২য় থকার রাজিসিংহাসনে উপবেশন করেন। हेनि अन्हिनवां जुशिक अवितर्श निक्रवां अव विरुष्ठ हन। अजः भव २व मक्तिक ३३ वरमत, जाननिमः ३८, गटनम ८, 8र्थ नवपन २, ७व श्रमा है 8७, ७व मछ निक २२ ७ ६म नवपन वाक्य कविवाहित्त्र। नवयत्तव शव बाका मरीशांत दनव ৩৪ বংসর ব্রাজ্য শাসন করেন। ইনি সোমনাথপত্তনে একটা মনির প্রতিষ্ঠা করিয়া যান। ১২৭৯ খুষ্টাব্দে ৪র্থ খন্তার বাজাধিকার গ্রহণ করিয়াছিলেন। সোমনাথ-মন্দির-मःश्रात ७ पिष्ठ-अधिकात ठाँहात कीवत्नत अधान चर्हेना। इँहावरे बाकाकारन मूननमान स्नतानी नामन् या जूनागए অধিকার করেন। ত্এক বংগর মুগলমান-আধিপত্যের পর ১৬৩৩ शृहोत्य शूनवांत्र कुनांगड़ मखलिक-वाकवंश्यांव कत-তলগত হয়। উক্ত বর্ষে এর্থ থকারের পুত্র জয়সিংহ দেব वाकितिश्हामन अधिकात करतना उद्यादि वर्षाकर्म स्माकन-निःह ( ) 088 थु: ), त्यांशनतम् ( ) ०६ स्थः ), यहीशांनतम् (५७१५ थु:) हर्य मध्यिक (५०१७ थु:) ७ २म जम्मिः इटक्त (১৩৯৩ খুঃ) রাজ্যাধিকার করেন। ইনি ১৪১১ খুষ্টান্দে গুর্জবপতি মুজ্বদর খাঁ কর্ত্ব পরাজিত হন।

১৪১২ খুষ্টাব্দে ৫ম থকার সিংহাসনে উপবেশন করেন।
আন্দ শাহের সহিত ইহার বোরতর বৃদ্ধ হয়। ১৪৩২ খুষ্টাব্দে
রাও ৫ম মওলিক জুনাগড়-সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হন। ইনি
১৪৭১ খুষ্টাব্দে মান্ধুদ বিপাড়ার অধীনতা স্বীকার করিয়া
বক্ষা পান।

আক্ষণবাদ-রাজগণ কর্ত্ব পরাজিত হইরা চূড়াসনা রাজ-পণ শতাক্ষণাল জানগীবদার সামস্তরণে রাজ্যশাদন করিয়া-ছিলেন। সেই রাজকুমারগণের নাম নিমে প্রদত্ত হইল,—

১৪৭২ খৃ: ৫ম মণ্ডলিক ভাতা তাপং প্রথম জায়গীরদার
মনোনীত হন। তংপুত্র ৬৪ ধন্ধার ১৫০৩ খৃষ্টান্দে ও ধন্ধার
পুত্র ৬৪ নবঘন ১৫২৪ খৃষ্টান্দে পিতৃসিংহাসনে উপবেশন
করেন। ১৫৫১ খৃষ্টান্দে শ্রীসিংহ জায়গীরদার হন। এই
সমধ্যে সমাট্ অকবর শাহ গুজরাত আক্রমণ করেন। অতঃপর
১৫৮৫-১৬৭৯ খৃষ্টান্দ পর্যান্ত ৭ম ধন্ধার জায়গীরদারী ভোগ
করিয়াছিলেন।

মণ্ডলিত (ত্রি) মণ্ডলাম্বিত, ক্বতমণ্ডন, ঘুরাণ।
মণ্ডলিন্ (পুং) মণ্ডলং কুণ্ডলং কুণ্ডলাকারেণ শরীরবেষ্টনমস্যান্তীতি মণ্ডল-ইনি। সর্পতেদ। স্কুলতে লিখিত আছে,
সর্প েশ্রেণীতে বিভক্ত। তাহার মধ্যে মণ্ডলী দিতীয়শ্রেণীভূক্ত। যে সকল সর্প বিবিধ প্রকার মণ্ডলাকারে চিত্রিত,
স্থূল ও মন্দগামী এবং দীপ্তস্থেরে ভার আভাবিশিষ্ট, তাহাদিগকে মণ্ডলী সর্প কছে। এই জাতীয় সর্প যথা—

আদর্শনগুল, খেতমগুল, রক্তমগুল, চিত্রমগুল, পৃষত, রোধপুপা, মিলিন্দক, গোনস, বৃদ্ধগোনস, পনস, মহাপনস, বেণুপাত্রক, শিশুক, মদন, পালিংহির, পিঙ্গল, তন্ত্রক, পৃষ্প পাণ্ডু, বড়গো, অগ্নিক, বক্তক্ষায়, কলুষ, পারাবত, হস্তাভরণ, চিত্রক ও এশীপদ।

সকল প্রকার দর্পবিষের দপ্তপ্রকার বেগ। রস, রক্ত,
মাংস, মেদ, অন্থি, মজ্জা, শুক্র এই সাতটী ধাতু। বিষ
শরীরে প্রবেশ করিয়া প্রথমতঃ রসধাতৃ দ্বিত করে। রসধাতৃ সকল দ্বিত হইলে রক্তধাতৃ দ্বিত হয়, এইরূপে ক্রমায়য়ে সপ্তধাতৃ দ্বিত হইতে থাকে। এইরূপ এক এক ধাতৃ
দ্বিত করাকে বিষের এক একটা বেগ বলে। ক্রমান্তরে
৭টা ধাতু দ্বিত করা প্রযুক্ত বিষের ৭ প্রকার বেগ অভিহিজ হইয়াছে।

মগুলীর বিষের প্রথমবেগে শোণিত দূষিত হইয়া অভিশয়
শীতল হয়। সর্বশরীরে দাহ জয়ে ও শরীর পীতবর্ণ হয়।
বিতীয় বেগে মাংস দূষিত হইয়া শরীর অভিশয় পীতবর্ণ হয়,
অত্যন্ত দাহ ও দপ্তস্থান ফুলিয়া উঠে। তৃতীয় বেগে মেদ
দ্যিত হয়, এবং তৎপ্রযুক্ত দৃষ্টিছিয়, তৃষণা, দপ্তস্থানে ফেদ ও
বর্ষ এই সকল উপদ্রব ঘটে। চতৃর্থবেগে বিষ কোর্চদেশে
প্রবেশপূর্বক জয় জয়ায়। পঞ্চমবেগে সর্বশরীরে দাহ হয়।
য়য়্ঠবেগ মজ্জা মধ্যে প্রবেশ ও গ্রহণী অত্যন্ত দৃষিত করে,
তদ্ধারা শরীরের গৌরব, অতিসার ও হাদয়ের পীড়া ও মৃদ্র্যা
এই সকল উপদ্রব হয়। সপ্তমবেগে শুক্র মধ্যে প্রবেশ করিয়া
ব্যান বায়ুকে অতিশয় কুপিত করে, এবং লোমকৃপ প্রভৃতি
ফল্মবার হইতে কফ্রাব এবং কটা ও পৃষ্ঠভঙ্গ হয়, সকল ইক্রিয়কার্য্যের ব্যাঘাত জয়ে, লালা ও স্বেদ অত্যন্ত নিঃসরণ হয়,
এবং শ্বাসরোধ হইয়া থাকে। (স্প্রেশ্ত কয়স্থাত ৪ অত)

[ विरंगर विवत्र मर्भ भरक रमथ ]

ং বিড়াল। (ত্রিকা॰) ও জাহক, চলিত খট্টাশ বা খাঁটাশ। ৪ বটবৃক্ষ। ৫ গোনাশ সর্প। (রাজনি॰) মগুলী (ত্রী) মগুলমস্তাস্যা ইতি অর্শ আদিখাদচ্, গৌরাদি-

चार क्षेत् । े पूर्वा । ( शत्रांतनी ) ३ ७ ७ हो । ( जावथा )

মণ্ডলেশ (পুং) মণ্ডলগ্য ঈশ:। নণ্ডলেশর, পর্যায়-ত্রক-জনা, ভয়াপহ। (ত্রিকা ॰)

মণ্ডলেশ্বর (পুং) মণ্ডলশু ঈশবঃ। ভূমির একদেশাধিপ। (বিশ্ব) মণ্ডলেশ্বর স্বাভারতের-ইন্দোর রাজ্যের অন্তর্গত একটা नत्रत्र । नर्जनात्र मिक्किक्टन अवश्वित । अका॰ २२१ ५५ उं छै: ্ৰবং জ্ৰাবি । ৭৫ । ৪২ পি:। মাউ হইতে আশীরগড় আসিতে ছইলে এই স্থান হইয়া যাইতে হয়। নগর ও তাহার চতুপার্যন্ত ज्ञि नम्जगृष्ठं इहेटड ७०० फिंहे डेक । वशान नर्यनात ন্যাস প্রায় ৫ শত গজ। বসস্তকাল বাতীত অপর কোন সমত্রে এন্থান দিরা নৌকাবোগে পারাপার হওয়া যায় না। ্ নগরের চারিদিকে মৃত্তিকা-প্রাচার পরিবেষ্টিত আছে। উহার मधाजारा अकृत कृत (कहा। अक नगरम के प्रतर्ग देश्वास्त्र धक्री कुल तमनानिवाम छिन। ইन्नाद्वत्र देश्वाक द्विमरफ्लित রাজকীয় সহকারী (Political Assistant) এই হুর্গে থাকিয়া ইংরাজাধিকত নিমার প্রদেশ ও ইংরাজকরে সমর্পিত হোল-ে কর-রাজের কেতকগুলি প্রদেশ শাসন করিতেন। ১৮৬৭ খুঠানে ইংরাজরাজ হোলকররাজের দাক্ষিণাত্য বিভাগের কএকটী কুদ্র রাজ্যের পরিবর্ত্তে তাঁহাকে মণ্ডলেশ্বর ছাড়িয়া (मन। এकरण এই नगत इंटेएक हानकरतत्र अधिकृष्ठ निमात প্রদেশ শাদিত হইয়া থাকে। উক্ত হুর্ন কারাগারে রূপান্তরিত হইরাছে। কর্ণেল কিটিপ এই নগরের অনেক উন্নতিসাধন कतिवा यान।

মণ্ডহারক (পুং) মণ্ডং হরতি আহরতি গৃহাতীতি হ-( গুল্-ভূচী । প্রা প্রথাস্থ ) সুরাসম্পাদনার্থং সণ্ডগ্রহণাদ্য ভগান্তং। শৌন্তিক, ভূঁড়ি।

মণ্ডা (ক্রী) মণ্ডঃ কারণত্বেনান্তি অস্যা ইতি অর্শ-আদিভ্যো-হচ্ । সংহ্যা। (হারাবলী) সপ্তমতীতি মড়ি-অচ্-টাপ্। ২ আমলকী। (মেদিনী)

মণ্ডী (দেশজ) থাগুদ্রবাবিশেষ, দলেশ। ক্লাকারে সন্দেশ প্রস্তুত করিলে তাহাকে মুখ্যী এবং বড় দলেশ মণ্ডা দামে

মণ্ডিক (পুং) ভারতের পূর্বাংশবর্তী জনপদভেদ।
(মহাভারত বন• ২৫০ জঃ)

মণ্ডিত ( ত্রি ) মড়ি-কর্মণি ক্ত । স্থাত।

"মণিময়-মকরমনোহরকুগুল-মণ্ডিতগণ্ডমূদারম্"

( গীতগোবিন্দ ২। )

( পুং ) বৌদ্ধগণাধিপ বিশেষ। ( হেম )
মন্ত্রী, পঞ্চাব প্রদেশের অন্তর্গত একটা সামস্তরাকা। জালন্ধরের ভন্নাবধানে রক্ষিত। অক্ষাণ ৩১০-২৩ ৪৫ ইইতে ৩২০

8 উ: এবং জাবি । ৭৬: ৪০ হইতে ৭৭ ২২ ৩০ পৃ: মধ্যে। এথানকার সামস্ক ইংরাজরাজকে লক্ষ টাকা কর দিয়া থাকেন।

এই রাজ্য পর্কতের অধিত্যকাভূমে অবস্থিত। ইহার ছই পার্থেই উচ্চ গিরিশ্রেণী। উহার গোষরকা-ধার নামক শৃক ৭০০০ ফিট্ এবং দিকেদ্দরকা-ধার ৬৩৫০ ফিট্ উচ্চ, কিন্তু অপর সর্কত্রই উহা ৫ হাজার ফিটের অধিক হইবে না। এই স্থান সমধিক উর্জরা, বভাবিভাগে শিকারোপযোগী নান। জন্তু ও পক্ষী আছে। অধিবাদিগণ স্বভাবতঃই বলিঠ।

এথানকার সামস্তগণ বঙ্গের সেনরাজবংশীয়, এক্ষণে কিন্তু চক্রবংশীর রাজপুত বলিয়াই পরিচর দেন। স্থকেন্ড-রাজ্যের কোন রাজবংশধর মণ্ডীতে আসিয়া রাজ্য ছাপন করেন। ভদবধি তাঁহারা মণ্ডিয়াল নামে পরিচিত হন। রাজা সেন উপাধিতে মণ্ডিত এবং তাঁহার স্বদম্পর্কীর অপরাপর রাজ-পুরুষেরা সিংহ উপাধিতে বিভূষিত ইইয়া থাকেন।

রাজা বাহসেন দামা জনৈক স্থকেত রাজভাত। স্বার্থ জ্যেতের সহিত্ত কলহ করিয়া ভাতরাজ্য ত্যাগপুর্কক ১২ল স্থাকের শেষভাগে আপন অনৃষ্টপরাক্ষার জন্ম বহির্গত হন। তিনি প্রথমে কুলুরাজ্যে ও পরে মললোরে রাইয়া অবস্থিত হন। এখানে তাহার একাদশ পুরুষ অন্তন্দে বাস করিয়াছিলেন। উক্ত বংশীয় রাজা বাণো সকোরাধিপতিকে নিহত করিয়া সকোর-সিংহাসন অধিকার করেন। তথা হইতে বাণো বিভন্তা-তীরবর্ত্তী ভীন্ নগরে স্বায় প্রাসাদ ও রাজধানী উঠাইয়া লইয়া যান। এই ভীন নগর বর্ত্তনান মণ্ডানগরের ৪ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অবশেষে বাছসেনের ১৯শ পুরুষ অধন্তন রাজা অলবর সেন ১৫২৭ খুটানো মণ্ডানগর স্থাপন করেন। ইহাঁ হইতেই মণ্ডাতে প্রস্তুত্ত সামস্করাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অতংপর স্থকেত ও মণ্ডাবংশের পরস্পার ইুদ্ধবিগ্রহাদি ঘটিতে থাকে।

খুষ্টীয় ১৭শ শতাব্দের শেব ভাগে ১০ম নিবগুরু গোবিদ্দিন হৈ মঞ্জী পরিদর্শনে আগমন করেন। জাঁহার আগমনবার্তা শিথ ইতিহাসে অনৌকিক বলিয়া নিপিবর্ক আছে। প্রবাদ, গুরুগোবিদ্দ সিংহ কুলুরাজ কর্ভৃক সৌহপিঞ্জরে আবদ্ধ হন। তিনি স্বীয় যোগবলে সেই লোহপিঞ্জর মঞ্জীতে উড়াইগা আনেন। রাজা ঈশ্বরী সিংহের রাজ্যকালে (১৭৭৯-১৮২৬) মগুরাজ্য বথাক্রমে কটোচয়াল, গোর্থা ও লাহোর-

\* প্রবাদ আছে, বাণ বৃক্ষের তলে জন্মহেতু এই রাজা সাধারণে বাণে।
নামে পরিচিত হন। তাহার মাতা খবন পূর্ণগর্তা, তবন পার্যবর্তী কোন রাজার
অত্যাচারে রাণীমাতাকে রাজা ছাড়িরা পলাইতে হর। পৃথি মধ্যে বাণের
জন্ম হইমছিল।

পতি রণজিৎ দিংহের অধীন থাকে। ১৮৪০ খুষ্টাব্দ পর্যান্ত ম গ্রীরাজ লাহোর-দরবারে কর দিয়াছিলেন। তৎপরে সেনানী ্রেন্চরা মহারাজ থজাুুুুর্ফিহের জন্ত মূণ্ডী অধিকার করেন। এই दुस्त कमानगड़ पूर्ग-जयकारन निश्रेत्रग्राटक विस्थि कष्टे পাইতে হইয়াছিল। অবশেষে রাজা উপায়ান্তর না দেখিয়া লাহোররাজের নিকট আত্মসমর্পণ করিলেন, কিন্তু লাহোর-রাজের অর্থলোভী হুরাকাজ্ঞা দেখিয়া, তিনি ইংরাজের শরণাপন্ন হইলেন। সোবাওন যুদ্ধের পর তিনি প্রকৃতপকে ইংরাজের বন্ধুত্ব লাভ করিয়াছিলেন। ১৮৪৬ খুষ্টান্দে লাহো-বের সন্ধির পর এই রাজ্য ইংরাজ-গবমে ণ্টের অধিকারভুক্ত হয়। ইংরাজরাজ পুনরায় এই রাজ্য বর্তমান রাজার পিতাকে সমর্পণ করেন। কথা থাকে, রাজা নিজব্যয়ে স্বরাজ্য मधा পথ विखान कतिरवन এवः वाविष्कान आमनानी तथानीत কোনরপ শুক্ষ গ্রহণ করিতে পারিবেন না। বর্ত্তমানরাজ বিজি (বিজয় ?) সেন ১৮৪৬ খুপ্তাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। রাজার ৭০০ পদাতি ও ২৫টা অশ্বারোহী সেনা আছে। ইংরাজ-রাজের নিকট হহতে ইনি ১১টী মান্ততোপ পাইয়া থাকেন।

এথানে স্থানে স্থানে লোহ ও লবণ এবং বরণা হইতে স্থান্ত বার বার। এতদ্বির উপত্যকাভূমে ধান্ত, ইক্লু, জনার, তামাক প্রভৃতি জন্মে। এখানকার আব্হাওয়া অতিশয় শীতল। ২ উক্ল সামন্তরাজের প্রধান নগর, বিতস্তা নদীতীরে অবস্থিত। অক্লা৽ ৩১°৪৩ উঃ এবং দ্রাঘি৽ ৭৬৫ ৫৮ পূঃ। এখানে নদীর স্রোত অতি ধরতর। নদীর উপর 'এচ্প্রেন্থ' নামক সেতু আছে। দিবাভাগে পর্বতগাত্ত্র ত্বার-রাশি গলিয়া পড়ে। সন্ধ্যাকাল হইতে মধ্যরাত্র পর্যন্ত নদীর জল গলিত বরফজলে ক্ষীত হইতে থাকে। প্রাতঃকালের শীতে বরফ পুনরায় জমিয়া আসিলে নদার জল প্রায় একত্তীয়াংশ কমিয়া আইসে।

মণ্ডীয়াওন, অবোধ্যা প্রদেশের লক্ষ্ণৌ জেলার অন্তর্গত একটা নগর। এই স্থানে পূর্বের লক্ষ্ণৌ নবাবের সেনানিবাস ছিল। অবোধ্যার ৬৪ নবাব সাদৎ আলি খাঁ ইহা নির্মাণ করান। সিপাহী-বিজাহের সমর এখানে কোম্পানি-সৈত্য রক্ষিত ছইয়াছিল। এফণে ইহা নিষ্ট হইয়া গিয়াছে, কেবলমাত্র ত্একটা প্রবেশ্বার ও তন্মধ্যস্থ ধর্মমন্দিরের অংশ বিশেষ দৃষ্টিগোচর হয়। এখন উহার চতুর্দিকে ধাতাদি ক্ষেত্রসমূহ বিরাজ করিতেছে।

এখন এই নগরের আর সেই পূর্ব সমৃদ্ধি নাই। উহা এফণে একটা গওগ্রামে পরিণত হংয়াছে। প্রবাদ, এখানে পূর্বে বিস্তৃত জন্মল ছিল, ঐ বনে মণ্ডল নামা জনৈক ঋষি ধ্যাননিম্ম ছিলেন। তাঁহারই নামান্ত্সারে এই নগরের নামকরণ হইয়াছিল।

প্রথমে ভরজাতি এথানে আসিয়া বসবাস করে। পরে
সৈমদ সালরের সেনানী মালিক আদম তাহাদিগকে তাড়াইয়া
দেয়। তদবধি এথানে শেথদিগের আধিপতা বিস্তৃত হয়।
শেথগণ এথানে প্রায় ১৫০ বংসর শাসনকার্য্য নির্বাহ করিয়াছিল। তংপরে ভৌলির রক্ষেলা-চৌহান-বংশীয় রাজা
রাজসিংহ শেথবংশকে উচ্ছেদ করিয়া এই স্থানে রাজ্মণ ও
কায়স্থের বসবাসের জন্ত আপন রাজ্মণ ও কায়স্থ-কর্মচারিবর্গকে ব্রন্ধোত্তর ও মহাত্রাণ দান করেন। এথনও শেথদিগের
স্মৃতিস্ক্রপ এথানে প্রতিবংসর সৈয়দ সালরের উদ্দেশে একটা
মেলা অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে।

মণ্ডীলক, গোধ্মচূর্ণ হইতে প্রস্তুত পিষ্টকভেদ। (দিব্যাবদান) মণ্ডু (পুং) ঋষিভেদ।

মণ্ডুক (পুং) মণ্ডয়তি ভ্ষয়তি জলাশয়মিতি মড়ি (শলিমণ্ডিভাামুকণ্। উণ্ ৪।৪২) ইতি উকণ্। ভেক,
ব্যাঙ্। [ভেক দেখ] ২ শোণক। ৩ মুনিবিশেষ।
(লিন্দপু৽ ৭।৫০) ৪ অতিশয় তেজস্বী। (শকরত্বা৽) (ক্রী)
৫ বন্ধবিশেষ। (বিশ্ব) অশ্বলাতি ভেদ।

"তত্ত তিত্তিরিকআধান্ মণ্ডূকাখ্যান্ হয়োত্তমান্ ॥" (ভারত ২।২৮।৬)

মণ্ডুকপর্ণ (পং) মণ্ডুকাক্তি-পর্ণমন্য। বহা মণ্ডুক ইব উত্তানোদরং পর্ণমন্য। শ্রোণাক বৃক্ষ। (ভাবপ্রত) ২ শোণক।
মণ্ডুকপর্ণী (স্ত্রী) মণ্ডুকপর্ণ, গোরাদিঘাং গ্রীষ্। ১ মঞ্জিছা।
২ বান্দনী। (মেদিনী) ৩ আদিত্যভক্তা। (রাজনিত) ৪ ওবধি
বিশেষ, চলিত থুলুকুজী। পর্যায়—ভেকী, মণ্ডুকী, মূলপর্ণী,
মণ্ডুকপর্ণিকা। ইহার গুণ—লঘু, স্বাহ্পাক, শীতল। (রাজনিত)
৫ মহৌষধি। (স্ক্রুত স্ত্রন্থাত ৪৬ অত)

মণ্ডুক্মাতৃ (স্ত্রী) মণ্ডুক্স্মাতেব, মণ্ডুক্পোধক্রাদ্স্যা-স্তথান্তঃ ১ বাক্ষী। (বাজনিও) ২ ভেক্মাতা।

ম্পুকসরস (রী) মণ্ডুকপ্রচুরং সরং জাতৌ অচ্সমাসান্তঃ। সরোবরভেদ। (অমর)

মপুকা ( ব্রী ) মপুক-স্তিরাং টাপ্। মঞ্জি।

"মণ্ডুকা চ লতা যাই হেমপুজা চ ভণ্ডিরী।" ( শক্ষালা)
মণ্ডুকালুক, বৃদ্ধগুৰণিত ব্যদেশান্তগত একটা প্রসিদ্ধ থাম।

মণ্ডুকী (স্ত্রী) মণ্ডুক-স্তিমাং জীষ্ । > আদিত্যভক্তা। ৩ বান্ধী।

৪ কুপবিশেষ, চলিত খুলুকুজী। ৫ ধুইংবাৰং।

মণ্ডুকেশ্, ফরতীরে অবস্থিত শিবালগভেদ। শিবপুরাণ মতে,

, এই लिक पर्यंत कदिएल मक्ति मिक्त नां उ इस्र।

্ৰ 💮 👾 (শিবপু• জ্ঞানসং ৩৮ অঃ )

মণ্ডুর (পুং ক্লী) মড়ি-উরচ্। লোহমল। প্র্যায়—শিজ্বাণ, সিংহান, সিংহাণ। (অমর ও ভরত)

মণ্ডুর ঔষধে ব্যবহৃত হয়, যে সকল মণ্ডুর ঔষধার্থে প্রয়োগ হইয়া থাকে, তাহা শোধন করিয়া লইতে হয়। সশোধিত মণ্ডুর অশেষ দোষের আকর। ভাবপ্রকাশে লিখিত আছে—

"গারমানস্য লোহস্য মলং মণ্ডুরম্চাতে।
লোহসিংহাণিকা কিটি সিংহাণঞ্চ নিগন্ধতে।
বলোহং যদ্পুণং প্রোক্তং তৎ কিট্রমপি তদ্পুণম্ ॥" (ভাবপ্র•)
গলিত লোহের মলের নাম মণ্ডুর, পর্যায়—লোহ,
সিংহাণিকা, কিটি ও সিংহাণ। লোহের প্রণ যেরূপ, লোহমল মণ্ডুরের প্রণও তাদৃশ।

রসেক্রসারসংগ্রহে ইহার শোধনের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,—লোহ যে প্রকার গুণবিশিষ্ট, লোহমল মণ্ডুরও তাদৃশ গুণবিশিষ্ট। মঙ্গুর এক শত বংসরের উর্দ্ধ হইলে উত্তম, ৮০ বংসরের উপর মধ্যম, ৬০ বংসরের উপর অধম। এই তিন প্রকার মঞ্জুর ঔষধের জন্ম ব্যবহার হইতে পারে। इंशात नान ममराज्ञ मध्युत विषममृग। এই मध्युत वरद्यात কার্চে পোড়াইয়া ৭ বার গোমুত্রে নিক্ষেপ করিলে শোধিত হয়। পরে ইহা চূর্ণ করিয়া লেহন করিলে কুম্ভ ও কামলা প্রভৃতি রোগ বিনষ্ট হয়। মণ্ডুর হইতে মুগুলোহ দশগুণ, মুত্ত হইতে তীক্ষলোহ দশগুণ, মুত্ত হইতে কান্তলোহ লক্ষণ্ডণ क्ला (त्राम्बनात्रम्) [ वित्यव विवत्र विविश्व (क्षा क्षा विवाद क्ष মণ্ডরবজ্রবটক (পুং) ঔষধবিশেষ। প্রস্তুতপ্রণালী— পিপুল, পিপুলমূল, टि, हिणामृल, खँठ, मतिह, दिनपाक, रतीवकी, आंभनकी, वर्रमा, विष्म, ७ भूठा প্রত্যেক ২৪ তোলা, স্মুদায়ের বিশুণ মণ্ডুর মিশ্রিত করিয়া অষ্টণ্ডণ গো-মূত্রে পাক করিবে। ঘন হইলে হুই তোলা পরিমিত বটী প্রস্তুত করিতে হইবে। অনুপান বোল। ইহা সেবনে পাণ্ডু, यनाधि, अकृष्ठि, अर्थ, গ্রহণীদোষ, উক্তন্ত, क्रमि, शीरा, আনাহ ও গলরোগ নিবারিত হয়।

রেদেক্রদারদংগ্রহ পাণ্ড্রোগাধিকার)
মণ্ডোদ (পুং) স্থাজিথও-বর্ণিত সপ্তদাগরের মধ্যে একটা।
"মণ্ডোদক প্রথমতস্ততঃ স্থাদ্দকোত্তরম্।" (স্থাও ২৪১)
মণ্ডোদক (ক্লা) মণ্ড ইব উদক্ষস্যা, মণ্ডমিপ্রিতমূদক্ষত্রেতিবা। ১ চিত্ররাগ। ২ বিচিত্রবর্ণ। ও স্বাতর্পণ, চলিত
ম্যালিপনা (মেদিনা)

"তদ্য পিষ্টদ্য ভাগাংস্ত্ৰীন্ কিণ্ভাগবিমিশ্ৰিতান্। মডোদকাৰ্থে কাথঞ্চ দ্বাৎ ভং সৰ্বমেকভঃ ॥"

ম্ব ( অব্য ) অনহমহং মদ্ভবতীতি, অস্মছলাং চি প্রত্যার ক্তে তরুকি অসদ শব্দস্য মদাদেশ:। ছিলাম না যে আমি, দেই আমি, পূর্বে যে আমিছ ছিল না, পরে সেই আমিছভাব। মৃত ( ফ্রী ) মন্ভাবে ক্ত। ১ সম্মত, পর্য্যায় — ছন্দ, অভিপ্রোয়, আকৃত, ভাব, আশ্র । (হেম ) মন্কর্মণি ক্ত। ২ সম্মত, অভিপ্রত, জাত।

"কিমপ্যহিংসান্তব চেন্মতো২হং যশঃশরীরে ভব মে দয়ালুঃ )'
(রঘু ২।৫৭)

৩ পুজিত। (হেম) ৪ কুৎসিত। জ্ঞোন। ৬পূজা (ত্রি) ৭সমীক্কত। মতক ( ত্রি ) মতঃ সমীকৃতঃ তৎসমীপ ইতার্থে চতুর্থ্যাদিশ্বাৎ ক। ১ তৎসমীপাদি, অর্থাৎ বে হলে ভূমি সমীকৃত করা रहेशाह्य, ७९मभी अस्तानि । भछ-अर्थ कन् । २ भछभकार्थ । মৃতক, আসাম প্রদেশের লখিমপুর জেলাস্থ একটা জনপদ। ব্রহ্মপুত্রের দৃষ্টিও বামকুলে অবস্থিত। ইহার পূর্বসীমার সিংপো পাহাড় ও দক্ষিণে বুড়ি-দিহিশ্ব নদী। আহম রাজা-দিগের সময় এই স্থান স্বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। তথন এখানে আহম জাতিরই মতক বা মোয়ামারিয়া নামে এক শ্রেণী প্রধানতঃ বাস করিত এবং সকলেই বৈষ্ণবধ্য গ্রহণ করিয়াছিল। আহমরাজগণ তাহাদিগকে ছুর্গাপুজার দীক্ষিত করিবার চেষ্টা করার অনেকবার তাহারা বিজোহী হইয়াছিল। রাজা গৌরীনাথের সময় তাহারা নিম আসাম পর্যান্ত আক্রমণ করিয়াছিল, অবশেষে বৃটীশ কৈন্তুসাহায্যে গৌরীনাথ তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হুর্দ্ধর্ম মতকগণ শেষে স্বাধীনতা অবলম্বন করিল এবং আপনা-দের মধ্য হইতে একজন সন্দারকে প্রধান স্বীকার করিয়া তভ সেনাপতি' উপাধি দিয়াছিল। ১৮১৫ খুটালে বন্ধ সৈত্য আসাম হইতে বিভাড়িত হইলে বুটীশ গ্ৰমেণ্ট মতক সন্ধারকে একজন সামস্ত বলিয়া স্বীকার করিয়াছিলেন। কিন্তু ১৮৩১ খুষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হইলে তাঁহার উত্তরাধিকারীর সহিত वृतीम भवरमणे कान ठूकि क्रिलान ना, वृत्रः ममस महक-জনপদ विश्वप्रत (जनात थान वृत्ती माननाधीन रहेन। अथन আর মতকরাজ্য নাই, কএকটা মৌজা মাত্র পূর্বপরিচয় বজায় রাখিয়াছে। মতকেরাও আসামের অক্ত অধিবাসীর সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। জঙ্গলপ্রদেশে এখনও যে সকল মতক বাদ করিতেছে, তাহারা মরাণ নামে পরিচিত। তিফুক গোঁসাইর শিষ্যেরাই মোয়ামারিয়া নামে খ্যাত।

মৃত্ত (পুং) মান্ততি মাদ্যত্যনেন বেতি মদ্ অঙ্গত্, দদ্য ত। ১ মেছ। (উজ্জ্বা) ২ মুনিভেদ।

"মভদশাপাদবলেপমূলাদবাপ্তবানশ্বি মতকজত্ব ।"(রঘু ৫।৫৩) ও দানবভেদ। ( হরিব । ২৪।২ অ । ) ৪ রাজর্বিভেদ। ( ভারত ১।৭১ অ । )

বান্ধণীর গর্ভে নাপিতের গুরদে জাত চণ্ডালভেদ। অমুশাসন পর্ব্ধে এই মতকের উপাধ্যান এইরপ বিধিত আছে,—
কোন সময় ঘূর্ণিষ্টির পিতামহ তীম্মকে জিজ্ঞাদা করিয়াছিলেন,
মে, ক্ষত্রির, বৈশ্ব ও শুদ্র কোন্ কার্য্য হারা ত্রান্ধণত্ব লাভ
করিতে পারে ? তপজা, সংকার্য্য ও শাস্ত্রজ্ঞান এই কয়েকটীর মধ্যে কোনটা ক্ষত্রিয়াদি-বর্ণত্রের ত্রান্ধণত্বলভের
উপযোগী ? তাহা আপনি স্বিস্তার ক্ষত্রিন কয়ন।

এই প্রানের উত্তরে তীম কহিলেন, বর্মরাম্ব ! ক্ষরিয় প্রভৃতি বর্ণন্তরের ব্রাহ্মণাম লাভ হওরা দিতান্ত স্কৃতিন। ব্রাহ্মণাম স্ক্রাপেকা প্রেষ্ঠ। জাব বারংবার জন-মৃত্যু লাভ ও বছবিধ যোনিতে পরিভ্রমণপূর্কক পরিশেষে ব্রাহ্মণাম লাভ করিয়া থাকে। তোমায় এক পুরাতন ইতিহাস বলিতেছি, ইহাতে তোমায় সকল সংশয় দূর হইবে।

পূर्वकाल এक बान्नग-जीत गैर्ड मुर्फित खेत्ररम अक পুত্র উৎপন্ন হর। ঐ পুত্রের নাম মতঙ্গ। মতন্স সর্বান্তণসম্পন্ন ব্রাহ্মণ মতঙ্গকে আপনার গুরসজাত বিবেচনা করিয়া উহার জাতকর্মানি সকল সংস্কারকার্যা সম্পন্ন করেন। একদা बाञ्चन मजन्दक कहिलन, आमि এकती राज्यत अपूर्धान করিব, তুমি মজ্জীয় দ্রব্য সকল আনম্বন কর। মতঙ্গ প্রাক্ষণের जात्तरन (वर्गगामी अर्फ्डिनिखयुक्त ब्रांप जारबाइन क्रिया বজীয় দ্রব্য আহরণার্থ প্রস্তান করিলেন। কিন্তু তিনি বে ন্তানে গমন করিতে অভিলাধী ইইয়াছিলেন, বর্ণধােজিত গৰ্মভশিশু সেই দিকে গমন না করির। স্বীয় জননার অভি-मूरथहे शमम कविरक गांशिन। जन्मर्गतन मजन द्वासाविष्ट ছট্ট্রা বারংবার উচার নাসিকার ক্রাখাত করিতে লাগিলেন। ভধন পুত্রবংসলা গদিতী পুত্রের নাসার অতিশয় আঘাত नानिशारक (मथिया करूनजारन जानारक बनिरनन, वरम। जूमि হঃখিত হইও না। এফণে এক চণ্ডাল ভোমাকে সঞ্চালিত क्तिएएए, बाक्रण कथम । धरेक्रण निष्ट्रत्रचार एव ना। ব্রাহ্মণ জগতের মিত্র। তিনি দক্ষ ভূতের আহার্য্যদাভা ও রপ কার্যা করিতেছে।

গৰ্দভীর এই কর্কশবাক্য শুনিরা মতক তাহাকে জিজাসা করিলেন, কল্যাণি! আমার জননী বেরূপে দূবিতা হইরাছেন, আমি যে নিমিত্ত চণ্ডাল হইয়াছি এবং যে কারণে আমার বাক্ষণত নষ্ট হইয়াছে, তুমি তৎসমুদায় অকপটে আমার নিকট কীর্ত্তন কর। তথন গর্দভৌ কহিল, তুমি কামোমতা বাক্ষণীর গর্ভে নাপিতের ঔরসে জন্মগ্রহণ করিয়াছ, এই জন্ম তোমার বাক্ষণত নষ্ট হইয়াছে এবং তুমি চণ্ডাল হইয়াছ।

মতক গৰ্দভীর মুখে এই কথা ভনিয়া পুছে প্রতিনিবৃত্ত हरेश भिठात निक्र मन्मन तृहास वितिमन वरः वान्नभय-লাভের জন্ম কঠোর তপশ্চর্যা করিতে লাগিলেন। ইহার তপস্থায় দেবগণও ভীত হইলেন। ইন্দ্র বারংবার প্রাসিয়া তাঁহাকে বর দিবার জন্ম প্রলোভিত করিতে লাগিলেন, কিন্তু মতক ব্রাহ্মণত্ব ভিন্ন অন্ত কোন বরই লইতে স্বীকার করিলেন না। এইরপে বহু দিবস অতীত হইল। পুনরায় একদিন रेक उपरिष्ठ रहेका छाँराटक करिएनन, वर्त्र । बाजना निष्ठां स इन छ। তুমি यठरे किन हिंही कर ना, कि इटिंग बाक्ष गा-লাভ করিতে পারিবে না। জীব তির্ঘাক্ বোনি হইতে সমুষাত্ব লাভ করিয়া প্রথমত: পুরুষ বা চণ্ডালবোনিতে উৎপন্ন হয়, সহস্রবংসর সেই নিরুষ্ট যোনিতে পরিভ্রমণ করিয়া শুক্রম্ব শাভ করে। তৎপরে ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর অতীত হইলে বৈশ্রম্ব তংপরে এক লক অশীতি সহস্র ৰংসর পরে ক্ষতিয়ত্ত ও ফতিরত্বাতের পর একশত অশীতি লক বংগর অতীত হইলে পতিত ব্ৰাহ্মণৰ লাভ হয়। তৎপৰে সেই পতিত ব্রাহ্মণকুলে দ্বিশত বোড়শকোটি বৎসর পরিভ্রমণ করিয়া অস্ত্র-জীবি-বান্ধণের কুলে জন্মগ্রহণ করে, তৎপরে বিশুদ্ধ ব্রাহ্মণ হইয়া পাকে। অতএব তুমি ব্রাহ্মণ্য ভিন্ন অন্ত বে বর প্রার্থনা কর, আমি তাহা দিতিছি। ব্রাহ্মণ্য তোমার পক্ষে হলত।

মতক বাদ্ধণত্বলাতে হতাশ হইয়া ইক্তকে কহিলেন, দেবরাজ! আমি কেন আপনার বরপ্রভাবে কামচারী ও কাম-রূপী বিহক্ষম হই, বাদ্ধণ ক্ষত্তির প্রভৃতি সমুদ্ধ বর্ণই কেন আমার পূজা করে এবং আমার কীর্ত্তি বেন অক্ষর হয়। ইহাতে ইক্ত বলিলেন, তুমি বাহা বলিলে তাহাই হইবে এবং তুমি হলোদেব নামে প্যাত হইয়া ত্রিলোকের পূজিত হইবে। পরে মতক প্রাণত্যাগ ক্রিয়া উৎক্তি গতি লাভ করেন।

(ভারত অনুশাসনগ ২৩-৩০ অ০)

মতঙ্গজ (পুং) মতলং মেদ ইব জায়তে তদাখ্য মুনের্জাতো বা জন-ড। হস্তী।

"গ্রীন্দে প্রভৃতাম্বনেন বারাৎ নির্বাসনার্থং করিণাং যথা তু। ঋতেহন্তনো গ্রীমক্তাৎ প্রতাপাৎ ভবন্তি কুঠানি মতঙ্গজানাম্।"

(কামক্টীয় নীতিসার ১৫।৭)

মতঙ্গতীর্থ (क्री) छीर्थएम।

মৃতঙ্গদেশ, কামরূপের বহ্নিকোণে অবস্থিত জনপদতেন।
(বোগিনীতন্ত্র ৪০।২, দিখিজয়প্রকাশ ৭১)

মৃতঙ্গবাপী (স্ত্রী) তীর্থভেদ। (ভারত অর্থাণ ৩০ অ০)
মৃতঙ্গাশ্রম, গুয়া জেলাস্থ ফল্পনদীর দক্ষিণকুলে অবস্থিত
পুণাস্থান। (মহাভা• ২৷৩১৷২) ভবিষ্য ব্রহ্মথণ্ডের মতে
এখানেই দণ্ডকারণ্য।

মতন ( আরবী ) অমুরূপ, সদৃশ।

माजन, ( मर्डन वा मार्डछ ) कामीत त्रास्त्रात अञ्चर्गठ এक वि थांठीन जग्न ( प्रवानम । अक्षा॰ ०० श्वर्थ छः । छापि॰ १० ॰ २० शृः । त्राक्ष जतिम्नीट ( १८७२ ) हहा तामश्रत्रमामी नात्म वर्गिठ हहे माहि । हे हा त्रहे निक वे एक त्रमम एक वि क्ष्माकीर्ग त्रहर नगति हिन । एहे मिनति मार्डछ वा स्ट्रांम उत्तर्भ छेरस्ट । श्वन्न ज्वित् कि नाश्चामत मट्ठ शृष्टीम ७१० व्यक्त के मन्तित्र निर्मिठ हम्न, किन्छ गर्ठन श्रानी ( प्रवित्त क्रिंग्स) जात्मा कि मन्ति निर्मिठ हम्न, किन्छ गर्ठन श्रानी ( प्रवित्त क्रिंग्स) जात्मा कि मन्ति निर्मिठ हम्न, किन्छ गर्ठन श्रानी ( क्रिंग्स) जात्मा कि मन्ति निर्मिठ हम्न, किन्छ गर्ठन श्रानी कि वर्डमान, कामीतित्र मत्मा एथन विमान स्वता श्रानीन कि विमान मिन्न जात्म कि विमान कि विमान क्रिंग स्वता क्रिंग हम्म क्रिंग कि वर्मिन क्रिंग मिन्न श्रान क्रिंग मून्ति कर्षि विमान क्रिंग विमान क्रिंग स्वता स्वता विमान क्रिंग मुन्न कर्षि विमान क्रिंग विमान क्रिंग स्वता स्वता विमान क्रिंग मुन्न कर्षि विमान क्रिंग विमान क्रिंग स्वता स्वता विमान क्रिंग स्वता स्वता

দেশীরগণের বিখাস বে, এই মন্দিরটি পাণ্ড্বংশের কীর্ত্তি।
মন্দিরটী বেশ উচ্চ, ইহার হুই পার্থ মুখশালী ও চারি পার্থ
চতুরস্র স্তম্ভে মণ্ডিত। সমস্ত মন্দিরভূমি দৈর্ঘ্যে ২২০ ও প্রস্তে
১৪২ ফিট্ হইবে। বর্ত্তমান ভগ মন্দির মধ্যে কৃষ্টিপাথরে
নির্মিত স্থরহং দেবমূর্ত্তিসমূহ ও বিচিত্র শিল্পখিচিত স্তম্ভশ্রেণী
বিরাজিত। মন্দিরের পার্থেই একটী প্রসিদ্ধ প্রস্রবণ আছে।

মতবাল ( দেশজ ) মাভোয়াল, মাতাল।

মতর্জ্জিমৃ ( সারবী ) ১ অমুবাদক। ২ দোভাষী।

মতল্লিকা (স্ত্রী) মতং মতিমনতি ভ্রন্তি খুল্ প্রোদরাদিভাং দাধু:। প্রশস্ত। (অমর) কাহারও কাহারও মতে এই
শব্দ অব্যুংপন্ন। (সিদ্ধান্তকো ) ২ ছন্দোভেদ।

মতা (আরবী) কলসন্তোগ।

মতান্তর (ক্রী) বিভিন্ন মত, অস্তমত, একজন এক প্রকার বলিয়াছেন, তাহার বিক্লমে যুক্তি তর্ক দিয়া অন্তরূপ বলা।

মতা নুজ্ঞা (স্ত্রী) আয়দর্শনোক্ত নিগ্রহস্থানভেদ। আয়দর্শনে বে বোড়শপদার্থ অঙ্গাক্তত হইয়াছে, নিগ্রহ স্থান তাহার মধ্যে একটী। এই নিগ্রহ স্থান আবার ২২ প্রকার। বে বিষয়ে প্রতিজ্ঞা করা হইয়াছে, তাহাতে প্রতিবাদী কোনরূপ দোষখ্যাপন করিলে সেই দোষের উদ্ধারে অসমর্থ হইয়।
প্রতিজ্ঞাত বিষয়ের পরিত্যাগাদিরূপ পরাজ্ঞারে বে কারণ
তাহাকে নিগ্রহস্থান কহে।

"স্বপক্ষদোষাভ্যুপগমাৎ পরপক্ষদোষপ্রসঙ্গো মতারুজা।" ( গৌতমস্থ )

বে স্থলে স্বপক্ষের দোষ বিচার দারা স্থির করা যায় না এবং প্রপক্ষের দোষের প্রসঙ্গ থাকে, তাহাকে মতামুজ্ঞা কহে। মতাবলশ্বন (ক্লী) একজনের মত্গ্রহণ্য

মতাবলস্থিন্ (তি) যিনি কোন একটা মত অবলম্বন করেন। যথা—বৌদ্ধ-মতাবলম্বী।

মতাবেক ( আরবী ) উপযুক্ত, অমুরূপ, সদৃশ।

মতামত :(দেশজ) মত ও অমত, কোন বিষয়ে অসুমতি দেওয়া বা না দেওয়া।

মতারি, সিক্পেদেশে হায়দরাবাদ জেলার হালা উপবিভাগের অন্তর্গত একটা নগর। হায়দরাবাদের ১৬ মাইল উত্তরে অবস্থিত। অক্ষা॰ ২৫° ৩৫ ৩০ উঃ,জাঘি॰ ৬৮° ২৮ ৩০ পূঃ। লোকসংখ্যা প্রায় ছয় হাজার। এখানে তপ্পাদারের সদর কাছারী, ধর্মশালা, গবমেণ্ট স্থুল ও থানা আছে। নানাবিধ শস্ত, তৈলকর বীজ,তুলা, চিনি ও কাটাকাপড়ের ব্যবসা চলে। প্রবাদ, ১৩২১ খুষ্টাব্দে এই নগর প্রতিষ্ঠিত হয়। এখানে শতবর্ষের প্রাচীন একটা স্থুলর জমা মদ্জিদ্ ও তথার তুইজন মুসলমান সাধুর কবর আছে। প্রতিবর্ষে আখিন মাসে মদ্জিদের সম্মুখে মেলা হয়, তাহাতে বছু মুসলমানের সমাগম হইয়া থাকে।

ম্তালক্ (আরবী) ২ সম্বীয়, সংযুক্ত। ২ কিছুকালের জন্ম স্থগিত।

মতালেব্ (আরবী) ১ প্রার্থনা। ১২ অমুরোধ। ৩ দাবী। মতি (স্ত্রী) মন্ততেহনয়েতি ইতি মন-ক্তিন্। ১ বুদ্ধি।

"মতিস্ক দ্বিধা লোকে যুক্তাযুক্তেতি সর্ব্বথা।"(ভাগ**০ ১**।১৭১৯)

শুভ ও অশুভ ভেদে বৃদ্ধি ছই প্রকার। [বৃদ্ধি দেখ।]
২ ইচ্ছা। ও স্থতি। (মেদিনী) ৪ আর্য্য। ৫ মেধাবী।
৬ শাক্তেদ। (অজন্ত্রপাল)

গরুড়পুরাণে মতিকর ঔষধের বিষয় এইরপ লিখিত আছে,—পাঠা, ২ প্রকার জীরক, কুন্ঠ, অখগন্ধা, অজমোদক, বচ, ত্রিকটু ও লবণ এই সকল দ্রব্য উত্তমরূপে চূর্ণ করিয়া বান্ধী শাকের রসে ভাবনা দিতে হইবে। পরে ঐ চূর্ণ মৃত ও মধুযোগে সেবন করিলে মতি বা বুদ্ধি বৃদ্ধি হইয়া থাকে। \*

XIII

 <sup>&</sup>quot;পাঠা ছে জীরকে কুঠমবগন্ধাজমোদকন্।
 বচা ত্রিকটুক্তকৈব লবণং চুর্ণসূত্রসন্।

মতিকর্মন্ (ক্লী) > ব্দিকার্য। ২ মানসিক কার্য। মতিগতি (ত্রী) > মনোভাব। ২ চিস্তার ভাব।

মতিগর্ভ ( তি ) ১ বুদ্ধিমান্। ২ বিচশ্বণ।

মতিচিত্র ( পুং ) অশ্বদোষের নামান্তর।

মতিচছন ( তি ) ভাইবুদি, কুমতি।

মতিদর্শন (ক্লী) অপরের বৃদ্ধি বা মনোভাব জানিবার ক্ষমতা।
মতিদা (স্ত্রী) মতিং দদাতীতি দা-ক,ন্ত্রিয়াং টাপ্। ১ জ্যোতিথাতী লতা। ২ শিমুড়ীক্ষুপ। (রাজনি॰) (ত্রি) ৩ মতিদাতা,
বৃদ্ধিদাতা।

মতিধ্বজ (পুং) শাকাপগুতের ভ্রাতৃপুত্র।
মতিনার (পুং) নূপভেদ। (ভারত ১১৯৪ জঃ)
মাতিনিশ্চয় (পুং) বৃদ্ধির নিশ্চয়তা, মতিস্থিরতা।

মতিপুর, (ম-তি-পু-লো) চীনপরিব্রাজক হিউএন্ সিয়াং-বর্ণিত একটা প্রাচীন জনপদ। অনেক পুরাবিদের মতে, রোহিল্থতে বিজনোরের নিকট যে মড়াবর নগর আছে, তাহাই প্রাচীন মতিপুর-রাজধানী। সম্ভবতঃ মেগস্থিনিদ্ এথানকার অধিবাসিবৃদ্দকে 'মথই' নামে উল্লেখ করিয়াছেন।

হিউএন্সিরাং লিখিরাছেন,—এথানকার রাজা শুদ্র জাতীর, বৌদ্ধ ধর্মে তাঁহার আস্থা নাই। তাঁহার সময়ে এখানে ২০টা সজ্যারাম ছিল ও তাহাতে ৮০০ জন শ্রমণ থাকিতেন, তাঁহারা সর্বান্তিবাদী। এতন্তির নানা দেবতার ৫০টা মন্দির ছিল। মতিপুর-রাজধানীর প্রায় অর্দ্ধক্রোশ দক্ষিণে একটা ক্ষুদ্র সজ্যারাম ছিল, তথার থাকিয়া আচার্য্য গুণপ্রত তত্ত্ব-

মতিপূৰ্বব ( শব্য ॰ ) বৃদ্ধিপূৰ্বক, বিবেচনার সহিত। মতিভেদ ( পুং ) মতেভেদঃ। বৃদ্ধির ভিন্নতা।

ৰিভঙ্গশাস্ত্ৰ প্ৰণয়ন করেন।

মতিজ্ঞংশ (পুং) > বুদিনাশ। ২ উন্মানরোগ।

মতিভ্রম (পুং) মতের্কুদের ম:। বৃদ্ধিরংশ, পর্যায়—ভ্রম, মিথ্যামতি, ভ্রান্তি। (শক্ষরত্বা•) অজ্ঞানই একমাত্র মতি-ভ্রমের কারণ।

মতিপ্রান্তি ( খ্রী ) মতের্পু দ্বেপ্রান্তিঃ। বুদ্ধিলংশ, বুদ্ধিনাশ।
মতিম্ ( এি ) মতির্বিছিতেই সভুপ্। ১ বৃদ্ধিমান্, স্থী।
২ শিব। (ভারত ১৩। ১৭। ১১৩)

মতির ত্রমুনি, একজন বিখ্যাত জৈন পণ্ডিত, ক্ষামিকর শিষ্য ও মতিসাগরের প্রশিষ্য। ইনি ভূজনগরে ১৫১৭ খুষ্টাব্দে কুমারসভবের একখানি স্বচুরি প্রণয়ন করেন।

্রান্ধারনৈভাবিতঞ্চ দর্পিমধুদমন্বিতম্।

সপ্তাহং ভ্লিক্তং কুর্যাৎ মদৈবর্গ্যং মতিং পরাম্।"

(গরুকুপু• ১৯৮ অ•)

মতিরাজ, একজন প্রাচীন সংস্কৃত কবি। সহক্তিকণামূতে ইহার কবিতা উদ্ভ হইয়াছে।

মতিল (পুং) রাজভেদ। বিভিন্ন (বিভাগিত বিভাগিত এই

মতিবর্দ্ধন (পুং) একজন বিখ্যাত টীকাকার, খৃষ্টীয় ১৭শ শতাবে জীবিত ছিলেন।

মতিবিদ্ (ত্রি) মতিবিদ্-কিপ্। মতিমান্, মেধাবী, বুদ্ধিমান্। মতিবিভ্রম (পুং) মতের্বিভ্রমোহত্র। ১ উন্মাদ্রোগ। ২ বুদ্ধিভ্রংশ, বুদ্ধিনাশ।

মতিশালিন্ (ত্রি) মত্যা শালতে ণিনি। মেধাবী, 'বুদ্ধি-শালী, বুদ্ধিমান্।

মতিষ্ঠ (ত্রি) অয়মনয়োরয়মেষামতিশয়েন মতিমান্ বেতি
মতিমৎ-ইঙন, মতুপো লোপঃ। অতিশয় বুদ্ধিমান্।

মতিয়স্ ( ত্রি ) অয়নেষামতিশরেন মতিমান্ মতি-ঈয়স্থন্,
মতুপো লোপঃ। অতিশয় বৃদ্ধিমান্।

মতীশ্বর (পুং) বিশ্বকর্মার নামান্তর।

মতুথ ( ত্রি ) ১ মতগাথক। (ঋক্ ৯।৭১।৫ ) ২ মেধাবী। (নিঘল্ট)
মতৌহ্ধ, উঃ পঃ প্রদেশে বান্দা জেলার অন্তর্গত একটা নগর।
এখানে ইংরাজী স্থল, থানা, ডাকঘর ও বাজার আছে। প্রতি
সোম ও বৃহস্পতিবারে এখানে হাট হয়। হাটে তামাক,
লবণ, নানাবিধ শস্ত, তুলা ও চর্মের ব্যবসা চলিয়া থাকে।
প্রবাদ আছে যে, এখানে রাজা ছত্রসালের সঙ্গে জনৈক জৈনগুরুর বৃদ্ধ ইইয়াছিল। দিপাহী-বিলোহের সময় এখানকার
জমিদার মুরলী বাবু কএকজন ইংরাজকে আশ্রেম দান করিয়াছিলেন, তজ্জন্ত তিনি ভূমিলাত করিয়াছেন।

মৃৎক (পুং) মান্ততীতি মদ-কিপ্, ততঃ স্বার্থে কন্।

মৎকুণ, চলিত ছারপোকা, উকুন। মম অন্বং অস্বংশকাদিদমথে কন্, মদাদেশভা। (তি) ২ মৎসম্বনী।

"নৈতন্মতং মৎকমিতি ক্রবাণঃ সহস্রশোহসৌ শপ্থানশপ্তং।"

(ভট্ট এতং)

মংকুণ (পুং) মাছতীতি মদ-কিপ্, কুণতি ইতি কুণ-ক, ততঃ মশ্চাসে কুণশ্চতি। কীটবিশেষ, চলিত ছারপোকা। পর্যায়—রক্তপায়া, রক্তাক্ত, মঞ্চকাশ্রয়, উদংশ। (রাজনি•)

"মংকুণাবিব পুরা পরিপ্লবৌ সিম্মাথশয়নে নিষেত্রঃ।

গছতঃস্ম মধুকৈটভৌ বিভোগ্ছ নৈদ্ৰস্থবিশ্বতাং শ্ৰন্ ॥"

(শিশুপালবধ ১৪)৬৮)

২ নির্কিষাণ হস্তী। ও নি:শ্রহ্ম পুরুষ, চলিত মার্কের,
বে সকল পুরুষ মানুষের দাড়ী গোঁপ উঠে না। ৪ নারিকেল।
(মেদিনী ও জন্মাত্র। (হেম)
মৃহকুনা (স্ত্রা) অভাত-লোম ভগ। (শক্ষরত্বাত)

মৎ কুণারি (পুং) মংকুণন্ত অরিঃ, মংকুণনাশকভাদন্ত তথাতং।
> ইক্তাশন, চলিত সিদ্ধি। (শক্ষমালা) ২ শণর্ক।

মৎকুণিক। (স্ত্রী) কুমারাম্বর মাতৃতেদ। ইহার পাঠান্তর 'মংকুলিকা' এইরপও দেখিতে পাওয়া যায়।

(ভারত শলাপ• ১৭ অ০)

মৎকৃত ( a ) ময়া কৃতং ৩তংপ্•, অস্বংশ্দশু মদাদেশঃ।
আমা কর্তৃক কৃত, অনুষ্ঠিত।

শৃদ্ধ (পুং) মান্ততীতি মদ-কর্ত্তরি ক্ত। ক্ষরন্ মন্তহন্তী, বে হন্তীর মদক্ষরণ হইতেছে, চলিত মাতোয়ারা হাতী। পর্য্যায়—প্রভিন্ন, গর্জিত, মতঙ্গ, ক্ষরন্মদ। (শক্রত্রা৽)

২ ধুস্ত্র। ৩ কোকিল। ৪ মহিষ। (রাজনিও) (ত্রি)

৫ মন্ততাবিশিষ্ট, স্থরাপানে বিকলান্তঃকরণ, চলিত মোদোমাতাল। পর্যায়—শৌও, উৎকট, ক্ষীব, মদোদ্ধত। (জটাধর)

"তে পীতা মদিরাং মন্তাঃ কুডা যুদ্ধং পরস্পরম।"

( দেবীভাগ• ২।৮।৪ ) ৬ হাষ্ট্, আনন্দিত।

মন্তকাল (পুং) লাটদেশের একজন অধিপতি।

মন্তকাশি(সি )নী (স্ত্রী) মন্ত ইব ক্ষীব ইব কস্তি
গছতি মন্তকাসিনী কস-গতৌ গ্রহাদিখাৎ ণিনি-ছীপ্। উত্তমা

ञ्ची। এই শব্দের সকার তালবা ও দস্তা উভয়ই হইবে।

মন্তকীশ (পুং) মতঃ সন্ কীশো বানর ইব। হস্তী। (শক্ষালা)
মন্তগামিনী (স্ত্রী) মত্ত ইব গচ্ছতি গম-ণিনি-ঙীপ্। উত্তমা স্ত্রী। (ত্রি) ২ উন্মত্তের স্থায় গমনশীল।

মত্তনাগ (পুং) মত্তঃ নাগঃ কর্মধা । মদোক্সত হন্তী।
মত্তময়ূর (পুং) মত্তো ময়ুরো ধর্মাং। ১ মেঘ, মেঘদর্শনে
ময়ুর সকল উন্মত্ত হয়। ২ উন্মত্ত ময়ুর। ৩ ছন্টোভেদ।
এই ছন্টের প্রতিচরণে ১৩টা করিয়া অক্ষর থাকিবে।

ইহার লক্ষণ---

"বেদৈরকৈপ্রতৌ যসগা মন্তসমূরম্" ( বৃত্তরত্বা • )

এই ছন্দের ৬,৭,১০,১১ অক্ষর গুরু এবং ভদ্তির বর্ণ গুরু,
এই ছন্দের ৪ এবং ৯ অক্ষরে যতি।

মত্তময়ুরক (পুং) বোদ্জাতিভেদ।

\* মতুময়ুরনাথ, একজন প্রাসিদ্ধ শৈবাচার্যা, ইহার প্রকৃত নাম
প্রক্ষর। আমর্দকতীর্থনাথের শিষ্য। বর্ত্তমান গোয়ালিয়র
রাজ্যের জন্তর্গত রণোদ ও তাহার নিকটবর্তী মতুময়ুর নামক
এক প্রাচান হানে খৃষ্টীয় ১০ম শতাকে জনস্তিবর্দ্ধা নামে এক
রাজা রাজ্য করিতেন। রণোদ ও বিল্হরি নামক স্থান
হইতে আবিষ্কৃত শিলালিপি হইতে জানা যায় যে, অবস্তিবর্দ্ধা
আচার্য্য প্রক্রের অসামান্ত ক্ষতার পরিচয় পাইয়া উপেক্রপ্র
ইইতে তাহাকে আমন্ত্রণপূর্কক তাহার নিকট শৈবধর্দ্ধে দীক্ষিত

হন। পুরক্ষে মন্তময়ুর ও রণিপদ্র ( বর্তমান রণোদ) নামক ভানে ছইটা দৈবমঠ ভাপন করিয়াছিলেন। মন্তময়ুরে তিনি মঠাধিপতি ও প্রধান দৈবাচার্য্য ছিলেন বলিয়া 'মন্তময়ুরনাণ' নামেও প্রসিদ্ধ হইয়াছিলেন।

মত্রমাতঙ্গলীলাকর (পুং) ছন্দোভেদ।

মত্তর (পুং) অসংশ্লাদ ডতরপ্প্রত্যরঃ, মদাদেশক। আমা হইতে বা আগনা হইতে অধিক।

মত্তবারণ (ক্লী) মত্তং বারমতীতি বৃ-ণিচ্-ধূল্। প্রাসাদ-বীথির বরগু, চলিত—কোটার বারাগু।

"দিব্যধরাধরভূরিব রাজতি মন্তবারণোপেতা" (কুট্টনীমত ৯)
২ অপাশ্রম। ও প্রাঙ্গণাবরণ। (হেম) ৪ প্রাসাদবীথির
কুণ্ডরুক্ষরতি। ৫ পূগচূর্ণ। (শক্ষমালা) (পুং) বার্য্যতে
সংযম্যতে শৃত্বাদিভিঃ ইতি বারণ, বৃ-ণিচ্, কর্মণি ল্যুট্,
মত্তবলাদিনী (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতিচরণে
২১টা করিয়া অক্ষর থাকে।

মতা (ত্রী) মাছতি মাদয়তীতি জন্তপূতণ্যথান্দখাতোঃ জ, স্ত্রিয়াং টাপ্। > মদিরা। (রাজনি॰) ২ পণ্ড জি ছন্দের অন্তর্গত ছন্দোবিশেষ, এই ছন্দের প্রতিচরণে ১০টী করিয়া অক্তর থাকিবে। ইহার লক্ষণ-

"জেয়া মত্তা ম ভ স গ স্ফা" (ছন্দোম•) এই ছন্দের ৫,৬,৭,৮,৯ অক্ষর লঘু, তত্তির বৰ্ণ গুরু ।

মতাক্রীড়া (রী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২০টা করিয়া অক্ষর থাকিবে। ইহার গক্ত্

"মতাক্রীড়া মৌ জৌ নৌ নল্ গিতি ভবতি বহুশরদশ্বতিযুতা" ( বৃত্তর্ত্বা• )

এই ছলের ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২ অক্ষর ললু, তভিন্ন বর্ণ গুরু। এই ছলের ৮, ৫, ও দশ অক্ষরে যতি।

মতালস্ব (পুং) আলম্বাতে অসাবিত্যালম্বঃ, আলম্ব-কর্মনি ঘঞ্, মন্ত্রস্বালম্বঃ আশ্রয়। প্রান্তব্যান্তর্গ, পর্য্যান্ত্র-অপাশ্রর, প্রত্রীব, মন্ত্রারণ। (হেম)

মত্তেভগমন ( জী ) মতেভভ গমন্মিব গমনং যভাঃ। জী-বিশেষ, মতগজগামিনী। (হেম )

মত্তেভবিক্রী ড়িক্ত (ক্লী) ছন্দোভেদ। এই ছন্দের প্রতি চরণে ২১টা করিয়া অন্ধর থাকিবে। ইহার লক্ষণ—

"সভরা ন্মৌ ষগলা স্তমোদশ যতি মত্তেভবিক্রীড়িতম্।"(বৃত্তন্ত্র)
এই ছন্দের ১, ২, ৫, ৬, ৮, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৬, ১৭,

১৮ অন্তর লবু, তদ্ভিন্ন বর্ণ গুরু এবং ত্রে। শ অক্ষরে যতি।

মং-বন্-লিন্, (মতৌন্লিন্)—একজন চীনদেশীর প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ও চীন-মহাকোষের সম্পাদক। এই মহাগ্রন্থে 'বন্-হিন্-প্ং-কও' অর্থাং 'প্রাচীন ইতিহাসের গভীর আলোচনা' নামক হপ্রাপ্য গ্রন্থের অমুবাদ প্রদত্ত হইয়াছে, তাহাতে ভারতবর্ষের অনেক ইতিহাসিক তত্ত্ব বর্ণিত আছে।

মত্য (ক্নী) মতং জ্ঞানং তপ্ত করণমিতি মত (মতজনহলাৎ করণজন্নকর্বের্থ পা ৪। ৪। ১৭) ইতি যং। কৃষ্ট ক্ষেত্রের সমীকরণাদি সাধনফলক।

"লাভ্ব্যবাংস্থবীত যথা সপ্তান্তিতেন মত্যেন। মতীকরোভ্যেবং পাপ্মানং লাভ্ব্যং প্রকল্পতি॥" ( তাণ্ড্যবান্ধণ ২।১।২ )

'মতাং নাম ক্বপ্তপ্ত কেত্রপ্ত সমীকরণাদিসাধনফলকং' ( नायन ) र मायानित मृष्टि, भर्गाय-नष्ठे, हनिত वाँ है। মৎলব ( আরবী ) ইচ্ছা, অভিপ্রায়, অভিসন্ধি। मध्लाती (बाबती) भरनवपुक । মংলব্রাজ (আর্বী) যে পরামর্শ করিতে পটু। মত্র, গুপ্তেজি, গুক্তভাষণ। চুরাদি আত্মনে সক দেটু। লট্ মন্ত্রত। লুঙ্ অমন্ত। মৎদ ( পুং ) माछजीि मन्-वाहनकार मन्। मरछ। মৎদগ ও (পুং) মৎদানাং গভোহত, পৃষোদরাদিখাৎ দাধুঃ। वाञ्जन विरमघ, हानिक मरखार , भर्गाम-भन्धर । (मन्हरू) মৎসর (পুং) মন্তে ইতি মদ্ ( क् ध्यामिनाः किः। ৩। ৭৩) ইতি সরন্, সচ কিৎ, ষদা মদা সরতীতি। অন্ত শুভ-দেষ, অপরের ভাল দেখিলে তাহাতে হিংসা করা। "শীর্ষান্তান্তক্ষরামান দ্বিতীরমপি তৎফ্লম। নিদর্গদিকো নারীণাং দপত্নীযু হি মৎদর: ॥"(কথাদ দা ৪২।৬৫) २ त्कां । (रमिनी) ( वि ) अत्रश्नत्रभाषि, याश-

> "ন মংসরা নাতি কৃষ্টা নাতি লুকান কামুকা:।" ( মহানির্কাণতম্ব ১।২৬ )

**८** एत शर्दा मन्ने छि मश् इम्र ना, भाष्मर्यामुक ।

৪ কপণ। তে আত্মধিকারবিশেষ।

"নিন্দন্তি মাং সদা লোকা ধিগন্ত মম জীবনম্।

ইত্যাত্মনি ভবেদ্ বস্তু ধিকার: স চ মংসর:॥"

(পাদ্দে ক্রিরাবোগসার ১৬ অ০)

সকল লোকেই সর্বাদা আমার নিন্দা করে, অতএব আমার জীবনে ধিক্, এই প্রকার আপনাতে বে ধিকার, তাহাকে মংসর কহে।

ম্ৎ সর বং (তি) মংসর-অন্তার্থে মতুপ্, মন্ত ব। মংসরস্কু, মংসরী।

মৎস্রিন্ ( তি ) মংসরো ২গুভভবেষোহস্তাশ্রেতি মংসর-ইনি।
অন্ত ভভবেষ্টা, পর্যায়—কর্ণেজপ, হর্জন, পিশুন, স্চক,
নীচ, দিজিহন, খন। ( হেম ) যে সকল ব্যক্তি মংসর-পরায়ণ,
তাহারা নরকভোগের পর কীটযোনি লাভ করে।

"পরিভোক্তা ক্বমির্ভবতি কীটো ভবতি মৎসরী।"

( मळू शरे ०३ )

মৎসহু রাজমহলের ৫ ক্রোশ পূর্বের অবস্থিত একটা প্রাচীন গ্রাম। এই গ্রাম দিয়া মানসিংহ রাজমহলে প্রবেশ করেন। মৎস্ত (পুং স্ত্রী) মাছতি লোকা অনেনেতি মদ (ঋতঞ্চ-ঞ্জীতি। উণ্ ৪।২) ইতি সান্। স্বামধ্যাত জলজন্ত, **চলিত মাছ। পর্যায়-পথুরোমা, ঝষ, মীন, বৈসারিণ,** অওজ, বিসার, শক্লী, শক্লী, ঝস, আত্মাশী, সংবর, মৃক, जलगत्र, कणेकी, मसी, मछ, अनिभिष, मुन्नी। देशांत खन-वृश्र्व, श्रुक, श्रुक्तवर्षक, वनकत्र, त्रिश्च, उष्क, प्रश्नुत, कक-পিত্তকর, দীপ্তাগ্মির পক্ষে হিতকর, বাতরোগনাশক। বৃহৎ-মংশ্র—গুরু, গুরুল, মলবর্দ্ধক। কুদ্রমংশ্র—লঘু, গ্রাহী, গ্রহণী-রোগে হিতকর। কৃষ্ণমংশু লঘু, স্নিগ্ধ, বাতম্ব ও অগ্নিদীপন। পাওর মংশ্র—দোষজনক; স্নিগ্ধ, গুরু ও মলভেদক। ক্ষতিসংস্থ অর্থাৎ প্রতিমংস্থ—দোষবর্দ্ধক। শুদ্ধমংস্থ—বিষ্টুস্তী, তুর্জর লবণভাবিত মংস্থ অর্থাৎ যে মাছে তুন মাধাইয়া রাখা হয়, তাহার গুণ-কফপিত্তকর, সারক। সামুদ্রমংশু-লঘু, বৃষ্য, মধুর ও স্বলমলকারক। (রাজনি•)

স্কৃতে নিখিত আছে,—মংশু ছই প্রকার, নাদের ও সামুদ্র অর্থাৎ নদীজাত ও সমুদ্রজাত। রোহিত, পাঠীন, পাটনা, রাজীব, বর্মি (বাণিমাছ), গোমংশু, ক্ষুমংশু, বাগুজার, মুরল, সহস্রদংখ্র প্রভৃতি মংশু নদীজাত। এই সকল মংশু মধুর, গুরুপাক ও বায়ুনাশক, রক্ত-পিত্তকর, উষ্ণ, বৃষ্য, স্বিদ্ধ এবং অল্পতেজস্কর।

সরোবর ও তড়াগজাত মংশ্র সকল মিশ্বকর এবং মধুর-রসবিশিষ্ট। মহাহ্রদজাত মংশ্র সকল বলকর। স্বরজ্ঞলজাত মংশ্র বলকর নহে।

তিমি, তিমিদিল, কুলিশ, পাকমংশু, নিরালক, নন্দিবারলক, মকর, গর্গরক, চন্দ্রক, মহামীন ও রাজীব প্রভৃতি
লামুদ্র মংশু। ইহারা গুরুপাক, দ্বিশ্ব, মধুর, অন্ন পিত্তবৃদ্ধিকর, উষ্ণ, বায়ুনাশক, বৃষ্য, তেজন্কর ও শ্লেম্বর্দ্ধক। সামুদ্রিক
মংশুগণ মাংস ভক্ষণ করিয়া থাকে, এই জন্ম উহারা বিশেষ
বলকর।

চুন্টী ( ক্ষুদ্ৰজনাশর ) ও কুপজাত মংস্ত বায়ুনাশক বলিয়া সামুদ্ৰিক মংস্ত অপেকা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। বাপীজাত মংখ্য মিশ্ব, লঘুপাক ও ষাত্র বলিয়া চুণ্টী ও কুপকাত মংখ্য মপেকা অধিকতর গুণবিশিষ্ট। নদীজ মংখ্য মুখ ও পুচ্ছ সঞ্চালনপূর্বক ভ্রমণ করিয়া থাকে বলিয়া তাহাদের মধ্যদেশ গুরুপাক। সরোবর ও তড়াগজাত মংখ্যের শিরোদেশ অতিশয় লঘু। যে সকল মংখ্য মৃত্তিকার অদ্বের চরিয়া বেড়ায় এবং উৎসের জলপান করিয়া জীবিত থাকে, তাহাদের শিরোদেশের মরাংশ ভিন্ন অপর সমস্ত শরীরই অতিশয় গুরুপাক। সরোবরজাত মংখ্যের অধোভাপ সমত্তই গুরুপাক এবং উরোদেশ-সঞ্চালনপূর্বক ভ্রমণ করে বলিয়া ইহাদের পূর্ব্ব অস্থ্য অর্থাং উদ্ধৃভাগ লঘু জানিতে হইবে।

এই সকলের মধ্যে শুষ্ক (শুট্কিমাছ), পচা, পীড়িত, বিবাক্ত, সর্প দারা হত, বিবলিপ্ত, অস্ত্রাদি দারা বিদ্ধ, জীর্ণ, ক্ষম, বাল এবং স্ব প্রপ্রতির বিপরীতাচারী মংস্থ সকল অভক্ষা। (সুশ্রুত স্ত্রস্থা ৪৫ অ • )

ভাবপ্রকাশে নিথিত আছে, হেমস্তকালে কুপজ মংখ, শিশিরকালে সরোবরজাত মংশু, বসস্ত কালে নাদের মংখ, গ্রীমকালে চুন্টীজাত মংখ, বর্ধাকালে তড়াগজ মংখ এবং শরংকালে নৈর্মর মংখ্য বিশেষ উপকারক। কিন্তু বর্ধাকালে নাদের মংখ্য ভক্ষণ করা উচিত নহে।

কৃপজ মংশ্য—শুক্র, মৃত্র, কুঠ এবং কছবর্দ্ধক। দরোবরকাত মংস্য—মধুররস, স্বিগ্ধ, বলকারক এবং বায়ু ও পিতনাশক। নাদের মংস্য—শরীরের অপচয়কারক, গুরু এবং
বায়্নাশক, রক্তপিভজনক, শুক্রবর্দ্ধক, স্বিগ্ধ, উষ্ণবীর্ঘ্য
এবং মলের অল্লভাকারক। চুণ্টীজাত মংস্য—পিত্তকারক,
স্বিগ্ধ, মধুররস, লঘু এবং শীতবীর্ঘ্য। তড়াগজ মংস্য—গুরু,
শুক্রবর্দ্ধক, শীতবীর্ঘ্য, বল ও মৃত্রজনক। নির্মারজাত মংস্য—
তড়াগজ মংস্যের স্থায় গুণকারক, অধিক বল, পর্মায়ু, বৃদ্ধি
ও দৃষ্টিজনক।

কুদ্দাংশ্ত—মধুররস, ত্রিদোষনাশক, লঘুপাক, ক্রচিকারক এবং বলজনক। এই মংশু সকল প্রকারে হিতকর। অতি কুদ্দ মংশু—পুংস্থনাশক, ক্রচিজনক, এবং কাস ও বাযু-নাশক। মংশুডিয়—অত্যস্ত শুক্রজনক, স্লিগ্ধ, পুষ্টিকারক, লঘু, কফ, মেদ, মল, বল ও গ্লানিজনক এবং প্রমেহনাশক। শুট্কী মাছ—ছম্পাচ্য, মলবর্দ্ধক এবং বলকর নহে। দগ্ধ মংশু অর্থাৎ পোড়া মাছ—শ্রেষ্ঠ গুণদায়ক, পুষ্টিকর এবং বলবর্দ্ধক। (ভাবপ্রত)

মংস্যের মধ্যে রোহিত ও মদ্গুর (মাগুর) সর্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। "কফপিত্তকরা মংস্যা রোহিতং মদ্গুরং বিনা।" (স্থৃতি) রোহিত ও মদ্গুর ভিন্ন সকল মংসাই কফ ও পিতৃবর্দ্ধক। [বিভিন্ন জাতীয় বহু প্রকার মৎস্য দেখিতে পাওয়া বায়, সেই সকল মৎস্যের বিষয় তত্তদ শব্দে দ্রষ্টব্য ]

नतिश्रः श्रुताल महामात्र छेरशिख-कात्रण এই त्रिश निश्चिष्ठ व्याह्म, — मिळ ७ व्याह्म यह इंद एवंच्छा अक्षा यर्था छ् विष्ठ त्र कित्रण किति छिला, अमन ममग्न मधी मिरात मिछ छ उँ विष्णे अक्षा पर्याद क्र कित्रण किति छिला। मिळावकण मधी-मिरात मिछ अहे वाता मणारक एमिश्मा मिछा छ गाहिङ हम। क्र मिलात मिछा इंद कित्रण कित्र होने एक के छोक बाता अणि मंत्र भी फिछ हरेल अहे कुडे एक व्याह्म विकास हम। अहे त्र क्र मिला स्वाह्म अष्ट क्र क्ष क्ष अहे हिम सात पिछ्छ हम। क्म एम पिछछ हम। क्म पिछछ हम

মহতে মংশুভকণ নিবিদ্ধ হইয়াছে,—
"বো বস্ত মাংসমন্নাতি স তর্মাংসাদ উচ্যতে।
মংস্থাদঃ সর্বমাংসাদস্তমাৎ মৎস্যান্ বিবর্জয়েও ॥"(মহু৫।১৫)
মংশুভোজনকারী সকল মাংসভোজক তুল্য, অতএব

\* "ততন্ত্র মিত্রাবরুণৌ ভ্রাতরৌ ব্রহ্মচারিণৌ। তত্ত দেশং গতৌ দেবৌ বিচরক্তৌ বদুচ্ছন্না 🗈 তাজ্যাং তত্র তদা দৃষ্ট্র। উর্বেশী তু বরাষ্পরা: । স্নারন্তী সহিতাক্তাভিঃ সথীভিঃ সা বরাননা ॥ গায়ন্ত্রী চ হসন্ত্রী চ বিশ্বস্তা নির্জ্জনে মনে। গৌরীকমলগর্ভাভা ত্রিপাকুফশিরোরহা।। পদ্মপত্রবিশালাক্ষী রক্তোষ্ঠী মুদুভাষিণ্ম। भाष्यक्तनम् धवरेनम् रिञ्जतवित्रदेनः मरेमः ॥ স্ক্র: স্নাসা সম্থী সুললাটা মন্বিনী। সিংহবৎপুক্ষমধ্যাসী পীনোৱত্যনন্তনী # মধুরালাপচতুরা স্থমধ্যা চারুহাসিনী॥ রক্রোৎপলকরা তথী প্রপদী বিনয়ান্বিতা। পূর্ণচক্রনিভা বালা মত্তবিরদগামিনী। দৃষ্টা তক্তান্ত তদ্রপং তৌ দেবৌ বিশ্মরং গতৌ ॥ যন্ত। হান্তেন লান্তেন স্মিতেন ললিতেন চ। মুজুনা বায়ুনা চৈব শীতানীলস্থগিদা।। মন্তলমরগীতেন পুংসোকিলক্সতেন চ। স্থারেণ হি গীতেন উর্বান্তা মধুরেণ চ ॥ ইন্মিতৌ চ কটাকেণ স্বন্দতৃস্তাবৃতাবণি। তব্রিধা পতিতং রেতঃ কমলেহ**থ স্থলে জ**লে ॥ ক্লমলেহ্থ বশিষ্ঠস্ত জাতো হি মুনিসন্তম:। স্থলে বুগন্তা: সন্তুতো জলে মংক্লো মহামতে।" ( নরসিংহপুরাণ 💆 💁 ) মংশ্রভোজন পরিত্যাগ করিবে। এই মন্থতেই আবার বিহিত হইরাছে, দৈব ও পৈত্র কর্ম রোহিত ও পাঠীনাদি মংশ্রভারা করা যাইবে। অর্থাৎ দৈব ও পৈত্র কর্মে দেবতা ও পিতৃপক্ষের উদ্দেশে মংশ্রভোজন নিষিদ্ধ নহে।

"পাঠীনরোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যক্ব্যয়োঃ।

রাজীবান্ দিংহতু গ্রাংশ্চ দশকাং শৈচব দর্বশঃ॥" (মন্তু ৫।১৬)
এই লোকের ভাষ্যকার মেধাতিথিও গোবিন্দরাজের মত
এইরপ যে, কেবল দৈব ও পৈত্র কর্ম্মে রোহিত ও পাঠীন
মংখ্য ভোজন করিবে। দৈব ও পৈত্র ভিন্ন অন্ত দময়ে এই
দুই মংস্য ভোজন করিবে না, কিন্তু অন্ত দময়ে দৈননিলন ভোজনে রাজীব সিংহতু গুদি মংখ্য ভোজন নিষিদ্ধ নহে।
কিন্তু মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজের এই মত দঙ্গত নহে।
কারণ, কেবল রোহিত ও পাঠীন মংখ্য হব্যকব্যে প্রয়োগ
করিবে, অন্ত দময়ে ভোজন করিবে না, ইহার কোন প্রমাণ
নাই। অন্ত মুনিগণ পাঠীন, রোহিত ও রাজীব প্রভৃতি
মংখ্য তুলারূপই বলিয়াছেন, স্মৃতরাং হব্য কব্য ভিন্ন
অন্ত সময়েও তাঁহাদের মতে এই দকল মংখ্য ভোজন
নিষিদ্ধ নহে।\*

ত এব প্রতিপন্ন হইল বে, মংসাভোজন নিষিদ্ধ নহে। ইহা বলিয়া সকল মংসাই বে ভোজনীয়, তাহা নহে। মহাদির মতে—পাঠীন, রোহিত, রাজীব, সিংহতুও ও সশব্ধ অর্থাৎ বে সকল মংস্যের শব্দ আছে, সেই সকল মংসাই ভোজাবর্জনীয় মংস্থা ব্যা—

\* ''মেধাতিথিগোবিন্দরাজৌ তু পাঠীনরোহিতৌ দৈবপৈত্রাদিকর্মণি
নিযুক্তাবেবাদনীয়ো নম্বন্ধা। রাজীবসিংহতুগুসশক্ষমংভাস্ত হব্যক্রাভ্যান্ধ্যক্রাপি ভক্ষণীয়া ইত্যাচক্ষতুঃ। নতন্মনোহরং। পাঠীনরোহিতৌ, প্রান্ধেনিযুক্তৌ প্রান্ধাভাতিকু ব ভক্ষণীয়ো ন তু প্রান্ধক্তিপি রাজীবাদয়ো হব্যক্রাভ্যান্ধ্যক্রিণি ভক্ষ্যাঃ, ইত্যন্ত্রাপ্রমাণবাং। মুন্যস্তরেক্ত রোহিতপাঠীনরাজীবাদীনাং তুল্যাম্বেনাভ্যানাং। তথাচ শৃষ্কঃ

রাজীবাঃ সিংহতুভাশ্চ সশব্দাশ্চ তথৈব চ। পাঠীনরহিতৌ চাপি ভক্ষ্যা মৎস্থের্ কীর্ক্তিতাঃ॥

যাজ্ঞবন্ধ্যঃ—

ভক্ষ্যাঃ পঞ্চনথাঃ শাবিৎ গোধাঃ কচ্ছপশল্যকাঃ।
শশক মংস্তেম্বপি তু সিংহতুগুকরোহিতাঃ ॥
তথা পাঠীনরাজীবদশকাক দ্বিজাতিভিঃ॥

হারীতঃ---

সশকীন্ মৎস্থান্ স্থারোপপত্মান্ ভক্ষরেও।

ব প্রেম্পর স্থার বিভাগের সংগ্রাম

ভোতে বাদ্যো ন কন্ত্র'াপি প্রাদ্ধে পাসীনরোহিতৌ। রাজীবাদ্যান্তথা নেতি ব্যাখ্যা ন মুনিসম্মতা ॥" ( মন্ত্রটীকায় কুক্স ক ৫ 1 ১৬ ) "শৃণু দেবি প্রবক্ষ্যামি মাংসভেদানিবোধ মে।
নাদেরং তিক্তক্ষঠং পশুশৃঙ্গিণমেব চ॥
গোমীনং চক্রশকুলং বড়ালং রাঘবং তথা।
বামীনং চলকর্ণঞ্চ সচক্রং চেন্সমেব চ॥
ভূবিলঞ্চানিক্রমঞ্চ গান্সেয়ানি বিবর্জ্জ্যেং॥"

া বিষয়ে কৰিব কৰা বিষয়ে বাবে নিংশুকু মহাতঃ )

নাদের মংস্ত, তিক্ত কমঠ, পশুস্থীন, গোমীন, চক্রশক্ল, বড়াল, রাঘব, বামীন, চলকর্ণ, সচক্র, চেম্ব, ভূবিল, অনিরুদ্ধ এবং গান্ধের অর্থাৎ গলার যে সকল মাছ উৎপন্ন হয়, এই সকল মংস্তভোজন নিষিদ্ধ।

রবিবারে মংশু ভোজন করিতে নাই, বদি করে, তাহা হইলে সপ্তজন কুষ্ঠী ও দরিত হয়। তিথিতত্ত্ব লিথিত আছে, রবিবারে মংশুভোজনে ৭ জন্ম অপুত্রক হয়। এই সকল নিষেধবাক্য। ইহাতে এই পর্যাস্ত বলা যাইতে পারে যে, রবিবারে মংশুভোজন প্রত্যবায়জনক, অতএক সকলেরই ঐ দিন মংশু পরিত্যাগ করা উচিত। কাত্তিকমাসেও মংশুভোজন করিতে নাই, বিশেষতঃ কার্তিক মাসের শুক্লা একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্যাস্ত পাঁচদিন বক্ষণ্ণক অর্থাৎ এই পাঁচ দিন বক্ষেও মংশু ভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও এই পাঁচ দিন মংশুভোজন করে, তাহা হইলে তাহাদেরও এই পাঁচ দিন মংশুবর্জন করা আবশুক।

মাব ও বৈশাথ মাসে হবিষ্য ও ত্রন্ধচর্য্যের বিধান দেখিতে পাওয়া যায়, ত্রন্ধচারীর মংস্তত্মণ নিষিদ্ধ, স্কৃতরাং মাঘ ও বৈশাথ এই ত্ই মাসেও মংস্তভোজন করিবে না। জন্মদিনেও মংস্তভোজন নিষিদ্ধ। জন্মদিন শন্দের অর্থ জন্ম
তিথি।

কার্ত্তিকমাসে যে মংস্তভোজন নিষিদ্ধ ইইয়াছে,

\* রবিবারে মৎস্তভক্ষণনিষেধঃ—

"আমিবং রক্তশাকঞ্চ যো ভুঙ্ ক্তে চ রবের্দ্দিনে। সপ্তজন্ম ভবেৎ কুটী দরিদ্রশ্যোপজারতে॥" ( ভবিবাপু• ) "মাবমামিবমাংসঞ্চ মহুরং নিম্বপত্রকম্। ভক্ষরেৎ যো রবের্বারে সপ্তজন্মশুপুত্রকঃ॥" ( তিথিতস্ক্)

কার্ভিকে মৎস্থভক্ষণনিষেধঃ— ক্রিক্টি কর্মানিক কর্মানিক

"ন মাৎস্তাং ভক্ষরেশ্বাংসং ন কৌৰ্দ্ধং নাস্তদেব হি।
চণ্ডালো জায়তে রাজন্ কার্জিকে মাংসভক্ষণাৎ ॥ (নারদীয় প্রাণ)
"তত্র একাদখাদিব্ তিধিপঞ্চকে বকপঞ্চকং
বকোহণি তত্র নাশ্বীয়াৎ মৎস্তব্ধৈব কদাচন।"
একাদখাদিব্ তথা তাম পঞ্চম রাত্রিব্।
দিনে দিনে চ মাতব্যং শীতলাম্ম নদীব্ চ ॥
বক্জিতব্যা তথা হিংসা মাংসভোজনমেব চ ॥" (কৃত্যতত্ত্ব)

তাহা সোর ও চাক্র উভয় কার্ত্তিকই বুঝিতে হইবে। কারণ একাদশী হইতে পূর্ণিমা পর্য্যন্ত চাক্র কার্ত্তিক। এই পাঁচদিন বিশেষ নিষিদ্ধ বলিয়া সৌর ও চাক্র উভয়ই বুঝিতে হইবে।

যাহারা শৈব তাহাদেরও মংস্থ ভোজন করিতে নাই। মহাদেব মংস্থ ও মাংসরত ব্যক্তি হইতে দূরে অবস্থান করেন।

"क मण्डः क मिटन ভिक्तः क माध्यः किमिनार्फनम्।

মংশ্রমাংসরতানাং বৈ দ্রে তিষ্ঠতি শঙ্কর: ॥" (কাশীখণ্ড)
বিদ্যাপর্কতের পশ্চিম ভাগে ধাহারা অবস্থিত, তাহারা
মংশ্র ভক্ষণ করিলে পতিত হয়।

"বিদ্ধান্ত পশ্চিমে ভাগে মংশুভূক্ পতিতো নরঃ।" (স্থৃতি)
প্রায়শ্চিত্তবিবেকে মংশুভোজনের প্রায়শ্চিত্তের বিষয়
এইরূপ লিখিত আছে.—

যদি কেই ইচ্ছাপূর্বক মংশু ভক্ষণ করে, তাহা ইইলে সেই বাক্তি তিন দিন উপবাদ করিবে, ইহাতে তাহার পাপের লান্তি হইবে। কিন্তু অজ্ঞানপূর্বক ভোজনে উহার অর্দ্ধেক অর্থাৎ এক দিবারাত্র ও এক দিবা মাত্র উপবাদ করিতে হইবে।

"কামতো মংস্তৃত্রুণপ্রায়শ্চিত্তং—

মৎস্থাংস্ত কামতো জগ্ধা সোপবাসস্ত্র্যহং বসেং। অজ্ঞানতস্তদর্দ্ধং॥" (প্রায়শ্চিত্তবি•)

এই মংশুভক্ষণের যে, প্রায়শ্চিত্ত বিহিত ইইয়াছে, তাহা নিষিদ্ধ মংশুভোজন-স্থকে জানিতে ইইবে। কারণ ম্বাদিতে মংশুভোজনের ব্যবস্থা আছে, যেহেতু শাস্ত্র-ব্যবস্থাপিত বিষয়ের প্রায়শ্চিত্ত-বিধান ইইলে শাস্ত্রে বিরোধ হয়, অতএব ঐ ব্যবস্থা নিষিদ্ধ মংশুবিষয়ে বুঝিতে ইইবে।

মংস্থাদি যে কোন দ্রব্য ভোজন করিতে হইবে, তাহা অভীষ্ট দেবতাকে নিবেদন করিয়া ভোজন করিতে হয়। কারণ অনিবেদিত কোন বস্তুই ভোজন করিতে নাই।

"মনিবেল্প ন ভোক্তব্যং মংস্থং মাংসঞ্চ বস্তবেং।
আনং বিদ্যা পরো মৃত্রং যদিকোরনিবেদিতম্॥"(আছিকতত্ত্ব)
প্রেতোদেশে যে সকল প্রাদ্ধ অমুষ্টিত হয়, তাহাতে মংশু
দেওয়া কর্তব্য। আল্প প্রাদ্ধ ও মাসিক প্রাদ্ধকে প্রেতপ্রাদ্ধ কহে,
দপিণ্ডীকরণের পূর্বের প্রেত্তত্ব বিদ্রিত হয় না, এই জল্প
এই কাল পর্যান্ত যে প্রাদ্ধ হয়, তাহাই প্রেত্ত্রাদ্ধ। ইহা

এই লোকে কেবল মাংসপদ উল্লেখ আছে, কিন্তু এই মাংস শব্দে মৎস্ত ও মাংস উভয়ই বুঝিতে হইবে, কারণ এই পাঁচ দিন হিংসামাত্রই বৰ্জ্জনীয়।

जग्रिं अ९माञ्कर्गनिर्वशः—

"আমিখং কলছং হিংসাং বর্ষবৃদ্ধে বিবর্জনের ।" মান্তবৈশাথরোষ্ঠ্রিষ্যব্রক্ষচন্ট্যবিধানাৎ মৎস্তভক্ষণং নিতরাং নিষ্কিং।"(কৃত্যতত্ত্ব) আমিষ হারা কর্ত্তব্য। সপিতীকরণের পর আর আমিষ হারা প্রাদ্ধ করিবে না।

"প্রেতপ্রাদ্ধে মংস্থদানবিধিঃ—

"সপি ভীকরণং বাবং প্রেতশ্রাদ্ধন্ত বোড়শম্।
পকান্নেনৰ কর্ত্তব্যং সামিষেণ দিজাতিভিঃ॥" (শ্রাদ্ধতন্ত্র)
বিধবার মৃত্যু হইলেও প্রেতশ্রাদ্ধে আমিষ দেওয়া বিধেয়।
ইহাতে কেহ কেহ বলেন, আমিষের পরিবর্ত্তে কাচকলা
পোড়াইয়া দেওয়াই উচিত। ইহার বিশেষ কোন শাস্ত্রীয়
প্রমাণ পাওয়া বায় না, লোকাচার মাত্র।

[মংশ্রতত্ত্ব শব্দে মংশ্রজাতির বিস্তৃত বিবরণ দুপ্টব্য 📋

২ বিরাটদেশ। দেশ বিশেষে এই শব্দ বছবচনান্ত।
[বিরাট দেখা] এই মৎস্য রাজপুতানায় অবস্থিত। দিনাজপুরে
একটা জঙ্গল আছে, তাহা অনেকে মৎস্থ দেশ বলিয়া উল্লেখ
করেন। কিন্তু এই স্থান প্রাচীন বিরাটরাজ্য মৎস্থ নহে।

ও নারায়ণ। (হেম) ৪ ছাদশ রাশি, মীনরাশি।

"মৎস্তো ঘটা নৃমিথুনং সগদং স্বীণ্মু" (জ্যোতিস্তত্ত্ব্)

ে অন্তাদশ পুরাণের অন্তর্গত পুরাণ বিশেষ। এই পুরাণ মহাপুরাণ, ভগবান বিষ্ণু মংশুরূপে অবতীর্ণ হইরা এই পুরাণের উপদেশ দিয়াছিলেন, এই জন্ম ইহার নাম মংশু-পুরাণ হইয়াছে।

"পুণ্যং পবিত্রমায়্ষ্যমিদানীং শুণুত দিজা:।
মাৎস্থং পুরাণমথিলং বজ্জগাদ গদাধর:॥" (মংস্তপু • ১ জ • )
[বিশেষ বিবরণ পুরাণ শব্দে দেখ ]

ভ ভগবান বিষ্ণুর দশাবতারের মধ্যে প্রথম অবতার।
ভগবান বিষ্ণু প্রথমে মংশুরূপে অবতীর্গ হন। শতপথবাদ্ধণে
ইহার আদি প্রসঙ্গ দৃষ্ট হয়। [মনু দেখ।]
মহাভারতে লিখিত আছে,—

পুরাকালে বিবস্থানের পুত্র প্রজাণতিত্বা ময় নামে এক মহার অতি প্রতাপশালী রাজা ছিলেন। তিনি তপস্থানি দারা পিতৃ-পিতামহকে বিশেষরূপে অতিক্রম করেন। এই নরপতি বিশালা বদরীতে এক পদে স্থিত ও উর্জবাহ ও অধোনমন্তক হইয়া অনিমেষনেত্রে অযুত্বর্ষ কাল ঘোর তপস্থা করেন। পরে তিনি একদা চিরিণী নদাতীরে জটাধারী হইয়া আর্দ্র বস্তে তপস্থার রত আছেন, সেই সময়ে একটা মৎস্থা তথার আসিয়া তাহাকে কহিল, ভগবন্! আমি ক্ষুদ্র মৎস্থা, প্রবল মৎস্থাইতে ভীত হইয়াছি, অতএব আপনি আমাকে তাহাদিপের ভয় হইতে রক্ষা করুন। বিশেষতঃ মীনজাতির চিরকাল এই রীতি আছে যে, বলবান্ মৎস্থেরা হর্মল মৎস্থাকে সর্মনা ভক্ষণ করিয়া থাকে। এই জন্ত আমি অতিশয় ভীত

इहेशाहि, जार्गन जामारक धरे उत्र इहेरठ छेन्नात करून। আপনি এই উপকার করিলে আমিও ইহার প্রভাগকার করিব। বৈবস্বত মন্থ মংস্তের এই কথা গুনিয়া চক্রাংগুপ্রভ সংস্তবে উদক হইতে তীয়ে আনিয়া এক স্বালিঞ্জ নাখিয়া দিলেন। वह भीन ममुरक्षर मा कुछ इहेमा किन किन विक्रिं इहेरड লাগিল ৷ মন্তুও তাহার প্রতি বথেষ্ট পুত্রবাৎনলা দেখা-ইতে লাগিলেন। প্রায়ে এই মংখ্য দীর্ঘকাৰে এমন স্থমহান হইয়া উঠিল যে সেই অলিঞ্জরে ভাহার দৈহের সমাবেশ হইল ना। ज्यन त्रारे मध्य प्रकृतक तिथिया शूनर्वतात करिन, ज्य বান 1 আপনি অকণে আমার নিমিত কোন অন্ত উত্তমস্থান নিরূপণ করুম। তথম ভগবান মুমু ঐ মংশুকৈ সেই অলিঞ্জর হইতে উদ্ধৃত করিয়া এক বৃহৎ বাপীতে নিকেশ করিলেন। তাহাতে নেই মংশ্য বহু বৰ্ষ পদান্ত বন্ধিত হইতে লাগিল। এই ৰাপীর দীর্ঘতা ছুই যোজন ও বিস্তান এক যোজন। কিন্তু পরে মুহুত এতাদুশ বৃদ্ধিত হুইশ যে, ভাষাতেও তাহার महीत-मकानानं स्विधा रहेग ना। धनखत यरमा এकता মনুকে দেখিয়া তাঁহাকে বলিল, পিছ: ি আপানি আমাকে গলায় লইয়া চলুন। আমি তথায় বাস করিব, এই ভালেও আমার দেহের স্থান হইতেচে নাম আপনি আমার জন্ম অনেক করিয়াছেন, আপনার স্লেহেই আমি এতাদৃশ বৰ্দ্ধিত হইয়াছি। এখন আপনার যাহা স্থবিবেচিত হয়, ভাহাই কঞ্ন। মন্তু মৎস্তের এই কথা ভুনিষা তাহাকে কেই স্থান হইতে লইয়া গঙ্গায় নিকেপ করি-লেন। সেই মংস্ত তথায় কিছুকাল থাকিয়া বৰ্দ্ধিত হইল এবং পুনরায় মতুকে দেখিয়া কহিল, প্রভো ! আমার বৃহৎ-কায় হেতু গদাতেও শরীর চালনা করিতে শারিতেছি না, অতএব আমার প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাকে সমুদ্রে শইয়া চলুম। পরে মন্থ করং ভাহাকে গলাসলিল হইতে তুলিয়া সমূদ্রে আনয়নপূর্বাক তথায় নিকেপ করিলেন। এই প্রকাও वृहर अरश विश्वा बहेग्ना बाहेरा बहुत कान कर हम नाहे, কারণ ইহার ভার অভিলাষামূরণই হইয়াছিল এবং ভাহার ত্পর্ম ও গদ্ধ স্থাকর।

মংশু সমৃতে নিক্ষিপ্ত হইবামাত্র ঈষদ্ হাশু করিয়া মন্থকে কহিল, ভগৰন্! আপনি আমাকে বিশেষকপে সর্বতো-ভাবে রক্ষা করিয়াছেন, অভএব উপযুক্ত সময় উপস্থিত হইবে আপনার যাহা কর্ত্তবা, ভিষিয়ে আমি বলিতেছি, আপনি শ্রবণ করুন। প্রলয়ের কাল নিকটবর্ত্তী, অবিলয়েই এই পৃথিবীর স্থাবর জন্ম প্রভৃতি যাবতীয় পদার্থ প্রলয়সলিলে নিমগ্র ইইবে। কি স্থাবর, কি জন্ম, কি জড়, কি চেতন সকলেরই ভীষণ কাল সম্পৃষ্থিত হইয়াছে, অতএৰ আপনার যাহা বিশেষ হিতকর, তাহা আপনাকে জানাইতেছি, আপনি একথানি রক্ষ্পংযুক্ত স্থদ্দ নৌকা নির্মাণ করাইবেন, সেই নৌকায় আপনি সপ্তর্ধির সহিত আরোহণ করিবেন। পূর্বে দিজগণ বে সকল বীজের কথা বলিয়াছিলেন, আপনি সেই সকল সংগ্রহ করিয়া ঐ নৌকায় তুলিয়া বইয়া বিভাগক্রমে রক্ষা করিবেন। পরে আপনি নৌকায় থাকিয়া আমার জন্ম প্রতিক্ষা করিবেন। আমি তথন শৃঙ্গবুক্ত হইয়া আসিব। আমি বেরূপ করিবেন। আমি বেরূপ কহিলাম, আপনি তাহাই করিবেন। কারণ আপনি আমা ব্যক্তিত তাদৃশ অর্ণব হইতে উত্তীর্ণ হইতে পারিবেন না। আপনি আমার কথায় কোনরূপ শঙ্কা করিবেন না। বৈবস্বত মন্থ তাহাই করিব বলিয়া প্রতিক্রত হইবেন। পরে মন্থ ও মংশু পরস্পের অনুজ্ঞাত হইয়া যথাভিল্বিত স্থানে গমন করিবেন।

তদনস্তর মন্থ মংস্ত বৈরূপ কহিয়াছিল, তদমুসারে সর্বা-প্রকার বীজ লইয়া এক বৃহৎ নৌকায় সমুদ্রে ভাসমান হই-লেন। পরে তিনি মংশুকে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তথন সেই মংস্থ তাহার চিস্তা অবগত হইমা শুন্ধিরূপে তৎক্ষণাৎ তথার সমাগত হইল। মতু সেই জলার্ণবে তছক রূপাসুযারী শুক্তিরূপে পর্বতের ন্যায় উচ্ছিত দেখিয়া ভাহার মন্তকস্থিত শুকে নৌকার পাশ বন্ধন করিলেন। নৌকা তরজভরে আন্দো-লিত হইতে লাগিলঃ পাশসংঘত মংশু সেই নৌকাস্থিত মমু প্রভৃতিকে রক্ষা করিবার জন্ম ঐ তরণীকে লবণজ্ঞল মধ্যে আকর্ষণ করিতে লাগিল৷ সেই তরণী তাদৃশ ভবার্ণব মধ্যে প্রচণ্ড সমীরণে সঞ্চালিত হইয়া মত চপলা জীর জান্ন ঘূর্ণায়-याम इंटेंड नांतिन। उपकारन जृभि वा निक्विनिक् किडूरे দৃষ্টিগোচর হইল মা। অন্তরীক্ষ ও তালোক সকলই জলময় रहेबाहिन। जगर धरेक्राल जनाकीर्व रहेरन क्वानाज শংস্ত, মতু ও দপ্তঋষি দৃষ্টিগোচর রহিলেন। এইরূপে সেই य अ अवन्त रहेवा वह वश्मतकान जानून कनमभूर मरधा আকর্ষণ করিল 🖟 শরিলেষে হিমালয় গিরির যে শ্রেষ্ঠ শুঙ্গ তাহার সমীপে আকর্ষণ করিয়া আনিল। অনস্তর সেই মীন जेवः शाम्भार्यक विमिशक कहिल, वाश्रवाता এই हिमालय-শুক্তে নৌকা বন্ধন করুন, বিলম্ব করিবেন না । তথ্য ঋষিগণ मर्च-वाका अवरंग प्रवेश रिमानसमृत्य त्नोका वक्रन क्रितित्त । अद्योगिष शिमानस्त्रत स्मर्थ मुक्त स्मोवक्रन নামে খাত আছে।

তখন মংস্থা সেই সমবেত ঋষিদিগকে সম্বোধন করিয়া

বলিলেন, আমিই স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা, আমা ব্যতীত এইক্ষণ অন্ত কেহ আর জ্ঞের নাই। আমি মংশুরূপ হইরা এই মহাভর হইতে তোমাদিগকে মুক্ত করিলাম। এখন মহ স্থরাস্থর মান্ত্র প্রভৃতি সর্বপ্রকার প্রজা কি জড়, কি চেতন সমস্তই সৃষ্টি করিবেন। ইহার তীব্র তপোবলে প্রজাস্টি-বিষয়ে প্রতিভা হইবে এবং আমার প্রসাদে ইনি প্রজাস্টি-বিষয়ে মোহ প্রাপ্ত হইবেন না। মংশু এই কথা বনিয়া তৎক্ষণাৎ আদর্শন হইলেন।

ে পরে বৈবস্থত মন্থ প্রজা স্থাষ্টি করিতে ইচ্ছা করিয়া কঠোর তপোহনুষ্ঠান করিয়া, তংপ্রতিভাবলে সমুদায় স্থাষ্ট করিলেন। এইরূপে ভগবান্ বিষ্ণু মংশুরূপে অবতীর্ণ হন।

(ভারত বনপর্ব ১৮৭ অ•)

মংশুপুরাণে এই অবতারের বিষয় এইরূপ লিখিত আছে,
পুরাকালে মহনামে এক রাজা পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া
কঠোর তপস্থা করেন। অর্ত শতবর্ষ গত হইলে এক্ষা এক
দিন তথায় উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে বরপ্রার্থনা করিতে
বলিলেন। ইহাতে তিনি এইরূপ বরপ্রার্থনা করেন যে, যথন
প্রশাসকাল উপস্থিত হইবে, তথন আমিই একমাত্র চরাচর
জগতের রক্ষণবিষয়ে যানস্বরূপ হইব, আপনি দয়া করিয়া
আমার এই বর দিন। ত্রজা 'তথাস্ত' বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন।

একদা মহু আশ্রমে পিতৃতর্পণ করিতেছিলেন, এমন সময় একটা মংশু তাঁহার হাতের উপর লাফাইয়া পড়িল, মহু দরা-পরবশ হইয়া এই মংশুটাকে একটা জলপাত্রে রক্ষা করিলেন। ক্রমে ক্রমে মংশু বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। মহুও তাহাকে প্র্বোক্তক্রমে সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মংশু সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মংশু সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ করিলেন। মংশু সমুদ্রমধ্যে নিক্ষেপ্ত হইয়া মহুকে কহিলেন, প্রলয়াবসানে তুমি চরাচর ক্রাপে শৃষ্টি করিবে এবং তুমি প্রজাপতি নামে খ্যাভ হইবে। আমিই ভগবান্ বিফু মংশুরূপে অবতীণ হইয়া তোমায় রক্ষা করিলাম। (মংশুপুত ১ অ০)

ভাগবতে লিখিত আছে, শুকদেব রাজা পরীক্ষিৎকে বলিয়াছিলেন, রাজন্! ভগবান্ বিষ্ণু গো, বিপ্রা, দেবতা, সাধু, ধর্ম এবং অর্থ রক্ষা করিবার নিমিত্ত দেহ ধারণ করেন। তিনি বাযুর ন্যার যাবতার উংক্ত ও নিক্ত ভূতে অমণ করেন, কিন্তু ম্বঃ তিনি নিক্ত বা উৎক্ত হন না, কারণ তিনি শুণবিশিষ্ট নহেন। রাজন্! করের শেষে ব্রহ্মা নিদ্রা যান, তথন প্রলয়কাল উপস্থিত হয়। সেই প্রলয়কালে ভূরাদি বাবতীয় লোক সমুদ্রজলে মগ্র হয়। কালবশে বিধাতা নিদ্রিত হইয়া শয়ন করিলে পর, বেদ সকল তাহার মুখ হইতে বহির্গত হইয়া নিকটে পতিত হয়। হয়গ্রীব সেই সকল বেদ হরণ করিয়া-

ছিলেন। ভগবান্ বিষ্ণু তাহা জানিতে পারিয়া দেই বেদ উদ্ধারের জন্ত মংস্তর্প ধারণ করিলেন।

প্র সমর সত্যব্রত নামে কোন এক নারায়ণপরায়ণ মহর্ষি জলে উপবেশন করিয়া তপদ্যা করিতেছিলেন। এই সত্যব্রতই এই করে বিবস্থানের পুত্র আদ্ধানের নামে বিখ্যাত হইয়া বিষ্ণু কর্তৃক মনুর পদে স্থাপিত হইয়াছিলেন।

সত্যব্রত একদিন ক্রতমালা নদীতে জলতর্পণ করিতেছেন।
সেই সময় তাঁহার অঞ্চলিতে একটা শফরী উপিত হইল। রাজা
সত্যব্রত হস্তহিত শফরীকে নদীর জলে নিক্লেপ করিলেন, তথন
সেই শফরী রাজাকে দীনবাক্যে কহিল, হে দীনবংসল! আমি
হর্মল, আমাদিগের সংহারক মকর-কুন্তীরাদি হইতে আমি ভয়
পাইয়াছি বলিয়া আপনার আশ্রম লইয়াছিলাম। আপনি
আমাকে এই নদীজলে নিক্লেপ করিলেন কেন প সত্যব্রতের
প্রতি অন্ত্রহ প্রকাশ করিবার জন্ম নারায়ণ মৎস্তদেহ ধারণ
করিয়াছিলেন, কিন্তু সত্যব্রত তাহা জানিতেন না। শফরীকে
রক্ষা করিবার জন্ম তিনি মনোযোগী হইলেন। দয়ালু রাজা
মৎস্যের অতি কাতর বাক্য শ্রবণ করিয়া তাহাকে কলসের
জলে রক্ষা করিয়া আশ্রমে লইয়া গেলেন।

শফরী এক রাত্রিতেই সেই কলস মধ্যে বৃদ্ধি পাইল এবং আপন শরীরের পর্যাপ্ত স্থান না পাইরা রাজাকে কহিল, আমি এই কলস মধ্যে যে স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারিব, এরপ বাধ হইতেছে না, অতএব আমার নিমিত্ত এক যথেষ্ট বিস্তৃত স্থান নির্দেশ কর্মন, যাহাতে আমি স্বচ্ছন্দে বাস করিতে পারি। তখন রাজা তাহাকে সেই কলস হইতে বাহির করিয়া মাণকচ্ছল্লে নিক্ষেপ করিলেন। সে তাহাতে মুহূর্ত্তনাত্রেই তিন হস্ত পরিমাণে বৃদ্ধি পাইল এবং কহিল, রাজন্। এই মণিকচ্ছল্লে এরূপ পর্যাপ্ত নহে যে, আমি ইহাতেও স্থাথে বাস করিতে পারি। অতএব আমাকে ইহা অপেক্ষা অভ্নত কোন বিস্তৃত স্থান দান ক্রমন। কারণ আমি আপনার শরণাগত হইয়াছি।

সেই মহীপতি সত্যত্রত মণিকচ্ছ হইতে মংস্যকে গ্রহণ করিয়া সরোবরে নিক্ষেপ করিলেন। শঙ্রী আপন দেহ ছারা সেই সরোবর ব্যাপিয়া মহা মংস্যাকারে বর্দ্ধিত হইল এবং কহিল, রাজন্! আমি সলিলবাসী, কিন্তু এই সরোবর-সলিল আমার স্থপমৃদ্ধি সম্পাদন করিতে পারিতেছে না, আপনি আমাকে রক্ষা করিবার ভার লইয়াছেন, অতএব আপনি আমাকে এরপ কোন এক হুদে নিক্ষেপ করন, যাহার জল শেষ হয় না। শফ্রী এই কথা কহিলে পর সত্যত্রত তাহাকে লইয়া এক এক করিয়া অক্ষমজল জলাশয়ে নিক্ষেপ করিলেন।

কিন্তু সে এক এক করিয়া সমুদ্যই ব্যাপ্ত করিল। রাজা অব-শেষে সেই মংস্যাকে সমুদ্রজলে নিক্ষেপ করিবার নিমিত্ত লইয়া গোলেন। নৃপতি নিক্ষেপ করিতে উত্তত হইলে, শফরী কহিল, রাজন্! অধিক বলশালী মংস্যা সকল আমাকে ভক্ষণ করিবে, অতএব এই সাগরজলে আমাকে নিক্ষেপ করিবেন না।

वृहरकात्र मधुत्रजायी मरना वहेन्न अञ्चनप्रवाका বলিলে সভাবত তাহাকে কহিলেন, মংসারূপে আমা-দিগকে মাহিত করিতেছেন, আপনি কে 🐉 আমরা এইরপ বীর্যাশালী জলচর কখন দর্শন বা প্রবণ করি নাই। আপনি একদিনে শতযোজন বিস্তৃত সরোবর ব্যাপ্ত করি-रनत, आशनि निकारे माकार जगवान रिता जुजगरात মঙ্গলের জন্ম এই জলচররূপ ধারণ করিয়াছেন। হে পুরুষ-শ্রেষ্ঠ। আপনাকে নমস্বার, বিভো। আপনি স্বষ্ট স্থিতি . ও প্রলরের কর্ত্তা, আর মাদৃশ বিপদ্গ্রস্ত ভক্তজনের মুখ্য অাত্মা ও আশ্রয়। আপনি লীলাচ্ছলে যে যে অবতার রূপ धावन करतन, तम ममुनायरे आनिभरनत ममुक्तित कातन। जाननि যে উদ্দেশে এই মৎস্যরূপ ধারণ করিয়াছেন, তাহা জানিতে ইচ্ছ। করি। রাজা সত্যব্রত ইত্যাদিরূপে বিবিধ স্তৃতি क्तित्व शत्र मश्त्रात्रभी विकृ जांशात्क कश्तिन, दश अतिन्त्र ! अन्न श्रेरक १ मित्र मस्म जिल्लाका अनय-जन्धि-कल निमधा हरेता विलाका यथन धनम्बल मन्न रहेर्ड ্ থাকিবে, আমি দেই সময়ে এক বৃহৎ নৌকা প্রেরণ করিব। ঐ নৌকা তোমার নিকট উপস্থিত হইবে। তুমি যাবতীয় उषि, कूज उ दूहरीक वदः ममुनात वानी नहेना अर्थिनतन्त সহিত ও নৌকায় আরোহণপূর্বক ঋষিদিগের ব্রস্কতেজোবলে वालाकशेन এकमाञ्च मागरत ऋचित्रिहरू जुमन कतिरत। যথন প্রচণ্ড বায়ু নৌকাকে আন্দোলিত করিবে, তথন আমি স্বয়ং উপস্থিত হইব া তুমি মহাদৰ্প দাবা ঐ নৌকা আমার শুঙ্গে বন্ধন করিবে। আমি ঋষিদিগের এবং তোমার সহিত নোকা আকর্ষণ করিয়া যতকাল একার নিশাবসান হয়, তত-দিন সমুদ্রে বিচরণ করিব এবং ঐ সময় তোমাকে পরত্রন-বিষয়ক তত্ত্বোপদেশ প্রদান করিব। মৎস্যরূপী বিষ্ণু রাজাকে এই কথা বলিয়া অন্তহিত হইলেন। বিষ্ণু যতদিন আজ্ঞা করিয়া গেলেন, রাজা ততদিন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন।

অনন্তর সত্যত্রত অবলোকন করিলেন,—সমুদ্রধারাবর্ষী বর্দ্ধিত মহামেন কর্তৃক বেলা আক্রমিত হইয়া সর্বাদিকে পৃথিবী প্লাবিত হইল। ভগবন যেরূপ আজ্ঞা করিয়াছিলেন, সত্যত্রত সেইরূপ চিস্তা করিতে করিতে দেখিতে পাইলেন এক স্বৃত্ত্ নৌকা তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, রাজা বাবতীয় বৃক্ষাদি ও প্রাণিগণ লইয়া ঋষিদিগের সহিত ঐ নৌকায় আরোহণ করিলেন। মূনিগণ প্রীত হইয়া কহিলেন, এই সময় এক-মাত্র ভগবান্ বিষ্ণুকে চিন্তা কর, তিনিই মঙ্গলবিধান করিবেন।

অনন্তর রাজ। যথন ভগবান্কে চিন্তা করিতে লাগিলেন, তথন মহাসাগর মধ্যে এক শৃঙ্গধারী অত্ত যোজন বিশ্বত অর্থময় মংস্য আবিভূতি হইল। নৃপতি সন্তই হইয়া ঐ মংস্যের শৃঙ্গে স্পরিজ্জু দারা নৌকা বন্ধন করিয়া মধুস্দনের "শুব করিতে আরম্ভ করিলেন।

রাজা কহিলেন, অবিতা দারা ধাহাদিগের আত্মনান আছের রহিয়াছে, স্থতরাং অবিতামূল সংসারাশ্রমে যাহার। ক্রিষ্ট হইতেছে, তাহার। এই সংসারে বাঁহার অন্প্রহে আবার নিজ নিজ কর্ম্মবন্ধন মোচন করিয়া ধাহার সেবা দারা স্থথেছা পরিত্যাগ করিতে সমর্থ হয়, আর্থান সেই মুক্তিপ্রদ পরম গুরু হইয়া আমাদিগের হদয়গ্রন্থি ছেদন করন। থেরাশ রৌপ্য অগ্নিসংশ্পর্দে নিম্মল হয়, এবং স্থকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইরূপ প্রমাংশ্পর্দে নিম্মল হয়, এবং স্থকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইরূপ প্রমাংশবর্দে কিয়ল হয়, এবং স্থকীয় বর্ণ লাভ করে, সেইরূপ প্রমাণ্ডান করে, সেই ঈশ্বর আপেনি আমার গুরু হউন। এইরূপ বিধিধ স্তব করিয়া তাহাকে কহিলেন, আমি জ্ঞানলাভের জন্ম আপনার শ্রণাগত হইলাম, ভগবন্! পরমার্থপ্রকাশক বাক্য দারা হদয়সন্ত্ত গ্রন্থির অহঙ্কারাদি ছেদন করন।

রাজা এই কথা বলিলে ভগবান্ সাগর-সলিলে মংশুরূপে বিহার করিতে করিতে রাজর্ধি সত্যব্রভকে তত্ত্বোপদেশ ও সাংখ্যযোগক্রিয়াসমন্তিত দিব্য পুরাণ এবং আত্মজ্ঞান উপদেশ করিলেন।

নুপতি ঋষিদিগের সহিত নৌকাতে উপবেশন করিয়া ভগবানের মুখে সংশয়হীন আত্মতত্ত্ব এবং সনাতন বেদ শ্রবণ করিবেন।

অনন্তর প্রলয়ের অবদান হইলে বিষ্ণু হয়গ্রীবকে সংহার করিয়া ব্রহ্মাকে বেদ প্রত্যর্পণ করিলেন। জ্ঞান-বিজ্ঞানসম্পন্ন রাজা সত্যব্রত বিষ্ণুর প্রদাদে বৈবস্থত মন্থ নামে খ্যাত হন। ইহার পূজাদির বিষয় মেরুতন্ত্রে এইরূপ লিখিত আছে,—

এই অবতার সত্যবুগে। ইহার রূপ—নাভির অধোদেশ রোহিতমংশ্রের তুল্য এবং আকণ্ঠ মনুষ্যাকার, বর্ণ
ঘনগ্রাম, চতুর্বাছ। চারি হতে শঙ্কা, চক্রন, গদা ও পদ্ম। মন্তক
শৃক্ষিমংশু তুল্য, বক্ষঃশ্রনে বন্দ্রীবিরাজিত, সর্বাঙ্গে পদ্মের
চিক্ত প্রক্ষর লোচনতুত্ত।

"নাভ্যধোরোহিতসম আকঠঞ্চ নরাক্ততিঃ। ঘনখ্রামশ্চতুর্বাহুঃ শঙ্খচক্রগদাধরঃ॥ শৃঙ্গিমৎস্যনিভো মূর্দ্ধা লক্ষ্মীবক্ষোবিরাজিতঃ। পদ্মচিহ্নিতস্বাকঃ স্থানর চাফ্লোচনঃ॥"

(মেকতন্ত্র ২৬ প্র•)

মৎসারপী বিষ্ণুর ছাদশাক্ষর মন্ত্র, 'ওঁ নমো ভগবতে মং
মৎসাার' এই মন্ত্রে মৎসাদেবের পূজাদি করিতে হয়। বৈশাথ,
কার্ত্তিক, মাঘ ও অগ্রহায়ণ মাসে ইহার পূজা করিলে অভীপ্র
সিদ্ধি হইয়া থাকে।\*

হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে মংস্যাবতার মৃর্ত্তির লক্ষণ সম্বন্ধে এই রূপ লিখিত আছে—মংস্যমৃত্তি ছত্রিশ আঙ্গুল দীর্য ও উর্দ্ধে তত্বপৃষ্কু বিস্তৃত। ইহার পুছেদেশের মান দৈর্ঘ্যের অষ্টমাংস। ইহা কিঞ্চিৎ বক্রভাবে নির্দ্ধাণ করিতে হয়। মৃত্তিটী বির্তানন রোহিতাকৃতি হইবে। এইরূপ বিধি অনুসারে নির্দ্ধাণকার্য্য শেষ হইলে ইহার আপাদ-মন্তক নারায়ণরূপে কল্পনা করিয়া যদি কোন মানব একটী মংস্যও যথাবিধি স্থাপন করে, তবে তাহার সর্বজ্ঞবলাভ ও সর্ব্ধ বিপদ্ বিদ্বিত্ত হয়।\*

ধদি কেই স্বর্ণের মংস্য প্রস্তুত করিয়া শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণকে দান করে, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীদানের ফল হয়। মংস্যুপুরাণে ইহার দানবিধি লিখিত আছে।

৬ শিলাভেদ। ব্রহ্মপুরাণের মতে যে শিলা তিনটা বিন্দুযুক্ত কাঞ্চনবর্ণ ও দীর্ঘাকার, তাহাই মংস্যাথ্য শিলা। এই শিলার অর্চনায় ভুক্তি ও মুক্তি লাভ হইয়া থাকে। (১) স্থানান্তরে কাঞ্চনবর্ণ স্থানে কাংস্যবর্ণেরও উল্লেখ আছে। (২)

\* "এক এবাভবন্মৎস্তাবতারঃ কল্প আদিমে।
তক্ত মন্ত্রং প্রবক্ষ্যামি ভূক্তিমুক্তিপ্রদারকম্॥
তারো নমো ভগবতে মং মৎস্তার রমাং বদেৎ।
দাদশাক্ষরমন্ত্রোহরং মুনিব্রহ্মা সমীরিতঃ॥
গান্ধত্রীচছল উদিতং দেবতা মীনবিগ্রহঃ।
ভগবান্ শর্করীনাথো বীজং শ্রীপঞ্চনীলকম্॥
জপেৎ দাদশ সাহস্যাং ত্রিমধ্বাকৈন্তিলৈছিলেও।
প্রত্যহং তদ্দশাংশেন বৈশাথে কার্ত্তিকে তথা॥
মাঘে চ মার্গশীর্বে চ হবিষ্যাশী জিতেক্রিয়ঃ।
আরভ্য ভাদ্রবহুলমন্ত বা বোড়শাহকম্॥" ইত্যাদি।

(মেক্লন্তম্ভ ২৬ প্রকাশ)

- অতঃ পরং প্রবক্ষ্যামি মৎস্যাদীনান্ত লক্ষণম্।
   ইট ক্রিংশদঙ্গুলায়ামং উর্চ্ছেন তু স্থবিস্থতম্।
   দৈর্ঘ্যান্তমাংশসংযুক্ত-পুচছং বক্রন্ত কারয়েও।" (ইত্যাদি হয়শীর্ষ)
- (১) "দীর্ঘা কাঞ্চনবর্ণা যা বিন্দুত্রয়বিভূষিতা। মংস্তাখ্যা সা শিলা প্রোক্তা ভূক্তিমৃত্তিকলপ্রদা॥" ( ব্রহ্মপু• )
- (२) "মংশুরূপন্ত দেবেশং দীর্ঘাকারত যন্তবেং। বিন্দুত্রমসমাযুক্তং কাংস্যবর্গং ফ্লোভনষ্ ॥" ( ব্রহ্মপুরাণ )

পদপ্রাণের মতে, মংস্যাদি তিনটী শিলাই প্রামবর্ণ, দিচক্র, ও স্থচিছিত। এই শিলাক্রয়ের দর্শনে সর্ব্রকামনা পূর্ণ হয়। এই প্রাণে মংস্যমৃত্তি শিলা কাচবর্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইরাছে। (৩)

ব্রনাণ্ডপুরাণের মতে—যে শিলা দীর্ঘ, দার ও চকে চিহ্নিত, যাহার একটা চক্র পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাক্ষতি ও বামে রেণা দেখা যায়, তাহাই মংসামূর্তি। এই মূর্তি ভত্তপ্রদ। (৪)

পুরাণসংগ্রহের মতে—তিনটী বিন্দু ও শথ-চক্র-পদ্ম চিহ্নিত দীর্ঘাকার দক্ষিণাস্য শিলাচক্রই মৎস্যাক্ত । (৫) সংস্যাহতে দেখিতে পাই,—মৎস্যাকৃতি দীর্ঘাকার এবং মন্তকে চিত্রহুক্ত চক্রই মৎস্যচক্র বা মৎস্যমূর্ত্তি শিলা। (৬)

তন্ত্রমতে মৎস্য পঞ্চ মকারের তৃতীয় মকার বলিয়া উল্লিখিত।

"প্রথমন্ত ভবেন্মতং মাংসকৈব দিতীয়কম্। মংস্যকৈব ভূতীয়ং স্যাদ্মূল্রা চৈব চতুর্থিক।। পঞ্চমং মৈথুনং বিভাৎ পঠেহতে নামতঃ স্বৃতাঃ॥"(প্রাণতোষিণী)

কুলার্ণবতত্ত্বের পঞ্চম থণ্ডের সপ্তদশ পটলে মৎসাশব্দের ব্যংপত্তি সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছে—মায়া, মল প্রভৃতির প্রশমন, মোক্ষমার্গের নিরূপণ ও অষ্টবিধ ত্ঃথের বিনাশন হয় বলিয়া ইহার নাম মৎসা। (১)

ম্ৎস্তক (পুং) মৎস্ত স্বরার্থে কন্। ক্ষুদ্র মৎস্ত।
মৎস্তাকর প্রিকা (স্ত্রী) মৎস্যাস্য করপ্তিকের। মৎস্যরক্ষণপাত্র, চলিত থালুই, মাহেরথারা। পর্যায় মৎস্যধানী,
কুবেণী। (জটাধর)

ম্ শুগ্রা ( স্ত্রী ) মৎসাস্যের গন্ধে যস্যাঃ, ছাল্সাদিছা-দিছাভাবঃ। লাঙ্গলী বৃক্ষ, জলপিপ্পলী। ( রাজনি• ) ২ ব্যাসমাত। মহাভারতে লিখিত আছে—

- (৩) "ত্রেরা মৎদ্যাদরঃ শ্রামা দ্বিচকাঃ স্বাক্ষমংযুতাঃ।
  তেবাং দন্দর্শনাদের দর্বকামমবাগ্লাবা ॥
  মৎদ্যূরূপক্ত দেবদ্য দীর্ঘাকারং স্থপ্তিতম্।
  বিন্দুত্রয়দমাযুক্তং কাচবর্ণং স্থগোভনম্॥" (পদ্মপু॰)
- (৪) "দীর্ঘদারযুতা তেখা দারমধ্যে চ চক্রযুক্।
   চক্রমেকং পুচ্ছভাগে দক্ষিণে শকটাকৃতিঃ।
   বামে প্রদৃশ্যতে রেখা মংস্যমৃতিঃ শুভপ্রদা। " ( ব্রহ্মাণ্ডপ্র )
- (a) "বিন্দুত্রসমাযুক্তং চক্রঞ্চ শহাল। স্থিতম্। দীর্ঘ্যং দক্ষিণমাস্যঞ্চ মৎস্যচক্রং সমাপনম্। ।" ( পুরাণসং)
- (७) "प्रश्माकृष्ठिर्वतमारमाम्किं विवाः मनीर्यकः।" ( प्रश्माक्कः)
- (১) মায়ামলাদিশমনান্মোক্ষমার্গনিরূপণাৎ।

  অন্তব্ধাদিবিরহাম্যৎস্যেতি পরিকীর্ত্তিতাঃ ॥" ( কুলার্গব )

উপরিচর নামে ধর্মনিষ্ঠ এক মহীপতি ছিলেন। তাঁহার আর একটা নাম বস্থ। তিনি কঠোর তপোহমুগান করেন। ইহাতে ইক্র ভীত হইরা এই নৃপতিকে নানাপ্রকারে প্রলোভিত করিরা তপদা। হইতে নির্ত্তি করান। তাঁহাকে নানাবিধ উপহার, আকাশগামী রথ ও বৈজয়ন্তীমালা প্রভৃতি প্রদান করিরা তাঁহার সম্ভোষ বিধান করেন। এই বস্থ নৃপতির ৫টা পুত্র হয়। এই পুত্র সকল স্থ স্থ নামে দেশ ও রাজ্ধনী স্থাপন করেন।

सरामिक वस्त्रांक वथन रेक्ट्र थान किम्प्र विमानि वादार्थ कि त्रां वाका भागार्थ विष्ठ न कि तर्व कि तर्व कि तर्व कि तर्व कि तर्व वाका भागार्थ विष्ठ न वि

একদা গিরিকা ঋতুসাতা হইয়া গর্ভধারণের জন্ম রাজার নিকট স্বীয় অভিলাষ প্রকাশ করিলেন। সেই দিন বস্থুর পিতৃগণ প্রীত হইয়া তাঁহাকে মুগয়ার জন্ম আদেশ করিলেন। রাজা বস্থু পিতৃগণের আদেশ অতিক্রম:না করিয়া মুগয়ায় বহির্গত হুইলেন। কিন্তু তিনি সকামচিত্ত হুওয়ায় অসামান্ত-क्रभरयोवनमुल्यक्त शिविका छाँशात्र मुर्खना ख्रवनभार जामिए লাগিল ৷ একে বসম্ভকাল, তাহাতে কাননে নানাবিধ পুষ্প বিকশিত এবং কোকিলের কুজন ইহাতে তিনি অতিশয় মন্মথ-বশবর্ত্তী হইয়া এক অশোক বৃক্ষমূলে বসিয়া পড়িলেন। দেই স্থানে তাঁহার রেভঃশ্বলিত হইল। রাজা ঐ শ্বলিত (त्रजः तृक्षभद्ध धांत्रभ कतिया वित्यक्रमा कतिर्द्ध नाशिलन, কিরূপে আমার এই রেতঃ ও পত্নীর ঋতু ব্যর্থ না হয়। পরে বহুক্ণ চিন্তা করিয়া পুনঃ পুনঃ বিচারপুর্বক স্থির করিলেন ষে, আমার এই রেতঃ অবার্থ, কোন প্রকারে এই রেতঃ মহিষীর নিকট প্রেরণ করা আবশুক, কারণ তাহার গর্ভ-ধারণের কাল সমুপস্থিত হইয়াছে। পরে রাজা মন্ত্রদারা দেই শুক্রের সংস্কার করিয়া সমীপবর্তী শীঘ্রগামী এক খেন-भक्नीरक कहिरलन, सोमा। जूमि **आमात्र उपकातार्थ** धहे

শুক্র আমার অন্তঃপুরে লইয়া যাও। অন্ত আমার পত্নী গিরিকা ঋতুমাতা হইয়াছে, তাহাকে ইহা প্রদান কর। বেগবান খেন সেই শুক্র লইয়া তৎক্ষণাৎ আকাশে উজ্জীয়মান হইয়া বেগে গমন করিল। গমনকালে ঐ খেনকে আর একটা খেনপক্ষী দেখিতে পাইল এবং তাহার তত্তে আমিষ বোধ করিয়া তৎপশ্চাৎ পশ্চাৎ ধাবিত হইল। অনস্তর সেই আকাশপথেই তাহাদের তুওযুদ্ধ আরম্ভ হইল। উভরে যুদ্ধ করিতে করিতে খেলমুথস্থিত শুক্র বমুনাজলে নিপতিত হইল। অদ্রিক। নামে বিখ্যাতা এক অসর। ব্রহ্মশাপে মৎসারূপা হইয়া ঐ ব্যুনাজলে অবস্থিতি করিত। বহু নূপতির বীর্ঘ্য খেনমুখ হইতে পরিভ্রন্থ হইয়া তথাম পতিত হইবামাত ঐ মৎসারপিণী অদ্রিকা তাহা গ্রহণ করিল। তাহার পর দশম মানে একদিন মৎস্যজীবীরা সেই মৎস্যকে ধরিল। পরে তাহার উদর হইতে একটা পুত্র ও একটা পাইয়া অতিশয় আশ্চর্যাদ্বিত হইয়া রাজার निक्र नित्तन कतिन, मशाताक । मरामात भनीत मरधा এই তুই মনুষ্য জন্মিয়াছে। তথন উপরিচর রাজা উভয়ের মধ্যে বালককে গ্রহণ করিলেন। ঐ মৎস্যজাত বালক পরে মৎস্য নামে রাজা হইয়াছিলেন।

অপ্যরা ক্ষণকাল মধ্যেই শাপবিমূক্তা হইল। কারণ, পূর্বে যখন অভিকা শাপভ্রষ্টা হইয়। মীনযোনিতে পতিত হয়, তখন ভগবান্ বলিয়াছিলেন, ত্ইটী মানব প্রস্ব করি-লেই তোমার শাপ মোচন হইবে।

এদিকে রাজা বস্থ মংস্যাগন্ধবতী মংস্যাগর্ভজাত কন্তাকে ধীবরের নিকট সমর্পণ করিলেন ও কহিলেন, এই কন্তা তোমার ছহিতা হইবে। এই কন্তা ধীবরগৃহে পালিত হইয়াছিল, এবং ইহার গাত্তে মংস্যের গন্ধ ছিল, এই জন্ত ইহার নাম মংস্যাগনা হইয়াছিল।

এই কন্তা মংস্যঘাতীর গৃহে পালিতা হইয়া নৌবহনাদি
কর্ম্ম করিত। একদা মংস্যগন্ধা পিতার আজ্ঞাক্রমে নৌকাবহন
কার্য্যে নিযুক্ত ছিল,এমন সময় তীর্থযাত্রায় বহির্গত পরাশর ঋষি
নদী পার হইবার জন্ত তাহার নৌকায় আরোহণ করিলেন।
পরে পরাশর ইহার অলোকসামান্ত রূপ দেখিবামাত্র কামমোহিত হইলেন ও তাহাকে কহিলেন, কল্যাণি! আমার
মনোরথ পূর্ণ কর। ইহাতে কন্তা কহিল, ভগবান্! দেখুন
নদীর উভয় পারে ঋষিগণ আছেন, তাহারা আমাদিগকে
দেখিতে পাইতেছেন, অতএব এখন কিরূপে আমাদের সঙ্গম
হইতে-পারে। মংস্যগন্ধা এইরূপ আপত্তি করাতে ভগবান্ পরাশর
কুল্লাটিকা সৃষ্টি করিলেন। তথন সমুদ্র দেশে অন্ধকার হইল।

অনস্তর মহর্ষি কর্ত্তক স্বষ্ট নীহার সন্দর্শন করিয়া মৎস্যাগন্ধা বিক্সিতা ও লজ্জাভিভূতা হইয়া কহিলেন, ভগবন্! আমি পিতৃ-বশ্বর্ত্তিনী কল্পা, আমার বিবাহ হয় নাই, আপনার সহিত সমাগমে আমার কন্তাভাব দৃষিত হইবে। কন্তাভাব দ্বিত হইলে কি প্রকারে আমি গ্রহে যাইব এবং তথায় স্বামার বাদ করা কঠিন হইবে, অতএব আপনি বিবেচনা করিয়া যাহা হয়, তাহা আমার প্রতি আদেশ করুন। মংস্য-ান্ধা এইরূপ কহিলে ঋষি প্রীত হইয়া কহিলেন, আমার সহ-বোগে তোমার ক্যাভাব দূষিত হইবে না, হে ভীক ! তোমার বাহা অভিলাষ হয়, তাহা বরপ্রার্থনা কর, আমার প্রসন্নতা কথন নিক্ষল হয় না। এই কথা শুনিয়া মংস্যাগন্ধা अधरम श्रीय शार्व উত্य मोशक आर्थना कतिरन, মুনি তথাস্ত বলিয়া সেই অভিল্যিত বর প্রদান করিলেন। অনস্তর মংস্যগন্ধা ঋষিপ্রভাবে ঋতুমতী ও প্রার্থিত-বরলাভে সম্ভপ্ত হইয়া অন্তকর্মা পরাশর ঋষির সহিত সঙ্গম করিল। जनविध मरुगुगकात गक्कवणी এই नाम इहेन, मानवगर अक বোজন দূর হইতেও তাহার গাত্রগন্ধ গ্রহণ করিত, এই নিমিত্ত তাহার যোজনগন্ধা এই নামও প্রথিত হইরাছিল। পরে গন্ধবতী সতাবতী নামে খাত হন।

মৎস্যাগন্ধা এইরূপ উত্তম বর প্রাপ্ত হইরা প্রস্থৃইাস্তঃকরণে
পরাশরের মনোরথ পূরণ করিয়া সদ্যোগর্ভ ধারণ ও প্রসব
করিল। তাহাতে বার্যাবান্ পরাশরনন্দন ব্যাস যমুনাদ্বীপে
জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্র জন্মিবামাত্র মাতার অমুমতি
লইয়া তপদ্যা করিবার নিমিত্ত গমন করিলেন এবং মাতাকে
বিলয়া গেলেন যে, যথন কোন কার্য্য উপস্থিত হইবে,
তথন আমাকে শ্বরণ করিলে আমি আদিয়া উপস্থিত হইব।

ব্যাস এইরপে পরাশরের ঔরসে মৎস্যগন্ধার গর্ভে জন্মগ্রহণ করেন। এই বালক দ্বীপে প্রস্তুত হওয়ায় ইহার নাম দ্বৈপায়ন হইয়াছিল।

[ইহার বিশেষ বিবরণ বেদব্যাসশব্দে দেখ।]
ভীন্ম পিতার প্রিয়কার্য্য-করণেচ্ছার তাঁহার সহিত মৎস্যগন্ধার বিবাহ দেন। পরে শাস্তমূর ঔরসে তাঁহার গর্ডে
চিত্রাঙ্গদ ও বিচিত্রবীর্যা নামে ছই পুত্র হয়। (ভারত আদিপর্ম্ব ৬০ অধ্যায়) [শাস্তমু ও ভীন্ম দেখ।]

২ হব্ধা। ও মংখ্যাক্ষী। ৪ লাঙ্গলী বৃক্ষ। (ভাবপ্রক)
মংখ্যাঘণ্ট (পুং) মংখ্যানাং ঘণ্টঃ বিমিশ্রণং বত্ত। স্থনামখ্যাত মংস্যব্যঞ্জনবিশেষ, চলিত মাছের ঘণ্ট।
মংখ্যাঘাত (পুং) মংস্যব্য ঘাতঃ হননং। মংস্যহনন.

মংস্তাতিন্ (তি) মংগ্যং হন্তং শালমস্য হন-ণিনি। মংসা-জীবী, জেলে, বাহারা মাছ ধরিয়া থাকে।

মৎস্যজাল (ক্লী) মৎস্যধারণার্থং জালং, শাকপার্থিববৎ সমাসঃ। আনায়, মাছধরা জাল। (হেম)

মৎস্যজীবিন্ (ত্রি) মংস্যেন মংস্থবিক্রয়াদিনা জীবতি জীব-ণিনি। নিষাদজাতি, চলিত জেলে।

"মৎস্যথাতো নিবাদানাং" (মহু ১০।৪৮)

মমুর মতে, নিধাদজাতি মৎস্যধারণ দারা জীবিক। নির্বাহ করে।

মংস্যাপ্তিক। (ত্রী) মদং মধুররসং সালতে ইতি সাল-খুল্-টাপ্। অত ইতং, প্যোদরাদিতাং সাধু:। শর্করাবিশেষ, চলিত মিছরী।

"লসীকা কাণিতগুড়পশু-মৎস্যশুকা সিতাঃ।
নিৰ্ম্মলা লঘনো জেয়াঃ শীতবীৰ্য্যা যথোত্তরম্।
যথা যথৈষাং বৈমল্যং ভবেচ্ছৈত্যং তথা তথা ॥" (রাজব•)
মৃৎস্যগুী (ন্ত্রী) পগুবিকার, চলিত মিছরি।

"ইক্ষো রসো যঃ সম্পকো ঘনঃ কিঞ্চিদ্দ্রবায়িতঃ। মন্দং যৎ স্যানতে যত্মাৎ তৎ মৎস্যতী নিগগুতে॥"

(ভাবপ্র• পূর্বাধ• )

ইহার প্রস্ততপ্রণালী—ঈষদ দ্রবদপার গাঢ়তর পক ইক্রস কোন পাত্রে রাথিয়া অলে অলে মনভাগ ক্ষণকাল ক্ষরণ দারা নিদ্ধাশিত করিলে যে ইক্ষ্বিকার প্রস্তত হয়, তাহাকে মৎসাণ্ডী কহে। ইহার গুণ—ভেদক, বলকারক, লঘু, মধুররস, শরীরের উপচয়কারক, শুক্রবর্দ্ধক এবং পিত্ত, বায়ু ও রক্তদোষনাশক। (ভাবপ্রণ)

মৎস্যতন্ত্র, জলজপ্রাণিবিশেষ মৎসানামে খ্যাত, ষদ্ধারা এই প্রাণীর তত্ত্ব জানা যায়, তাহাকে মৎস্যতত্ত্ব বলে। পাশ্চাত্য প্রাণিতত্ত্বিদ্গণের মতে, মৎস্য Pisces শ্রেণীর অন্তর্ভূক্ত। চলিত কথার ইহাকে মাছ বা মছলি বলে। মৎস্যই জগতের আদিজীব বলিয়া গণ্য। পুরাণে প্রকাশ, স্বয়ং ভগবান্ নারায়ণ মানরূপে ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন নারায়ণ মানরূপে ধরাধামে প্রথম অবতীর্ণ হইয়াছিলেন বলিয়া মানকে জগতের আদিজীব বলিতে কিছুমাত্র সন্দেহ হয় না; বে হেতু ভূতত্বের আলোচনা ঘারা জানা গিয়াছে বে, পৃথিবীর প্রথমাবস্থায় মৎস্য একমাত্র জীব বিভ্রমান ছিল। বিজ্ঞানবিদ্গণ ইহাকেই মৎস্যুগ্র (Age of Fishes) বলিয়া কল্পনা করিয়া গিয়াছেন; স্বতরাং ভগবানের প্রথমাবতারকে মাননামে উল্লেখ করা কোন মতে অসক্ষত্ত বলিয়া বোধ হয় না। আরও বিশেষ কথা এই বে, সেই সময়ে বে সকল মৎস্যজাতীয়

মাছধরা ব

জাব জন্মগ্রহণ করিয়াছিল, তাহারা নিঃসন্দেহে জলজ অবতার বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সেই বিরাটদেহ ও বিশাল আয়তন মংস্যরূপ এখনও ভূপর্তনিহিত অস্থিপঞ্জর হইতে প্রমাণিত হইতেছে।

পৃথিবা শব্দে 'ইক্থিওদেৱন' প্লিওদেৱন' প্রভৃতি বে দকল বৃহদাকার মংসাজাতার জাবের উল্লেখ করা হুইয়াছে, তাহা বর্তমান যুগের বৃহদাকার তিমি মংসাের (Sperm whale বা Physeter Macrocephalus) অপেক্ষা অনেকাংশে বড় ছিল। পথিবী শব্দ দেখ।

বিনিছে। পৃথিবীর নানাস্থানে অর্থাৎ লবণময় সমুদ্র এবং স্থামিষ্ট জলপূর্ণ নদা, হুদ, তড়াগ বা পৃষ্ণরিণী প্রভৃতিতে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির বহুতর মংদ্যের উত্তব হুইয়াছে। ভারতে যে সকল মংদ্যের প্রাচুর্য্য আছে, সাইবেরিয়া বা আমেরিকায় সেই জাতীয় মংদ্যের একাস্ত অভাব দৃষ্ট হয়। আমেরিকায় বাহা আছে, য়ুরোপের স্থানবিশেষে ভাহার আদে চিহুমাজ নাই। মংস্যজাতির এতাদৃশ স্থানবিক্ষেপ (migration) সন্তবতঃ জলসংযোগবশে অথবা মংস্যাপ্রিয় লোকদিগের ঘারাই ঘটিয়া থাকিবে। মংস্যের এরপ স্থভাব আছে যে, তাহারা গ্রীয়কালে সম্বত্ত মাইয়া থাকিতে ভাল বাদে। স্থাবার Seal, Salmon প্রভৃতি মৎস্য শীতপ্রধান দেশেই জ্যো। উহারা হিমমণ্ডলজাত জীব বলিয়া কথিত।

পুর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, মংসাবর্গের বাসের জন্ত বিশেষত বিশেষ ংখান নির্দিষ্ট ভাছাত কোন সংস্য তড়াগে, কোন মংস্যান্ত্রদে, কেছলালা নদাতে প্রস্থার কেহ 😚 সমুদ্রে াজনিয়া পাকে। দক্ষিণ আমেরিকার ि महीविष्मार । अञ्चल । अकातः । वाहेन । प्रशाः उर्वन इत्र (य, जाहात्क स्पर्भ कतियामाळ (चाउक प्रधान मम्मात्र পশুই কম্পিতকলেবরে প্রাণত্যাগ করে। ঐ স্থান ভিন্ন পৃথিবীর অপর কোথায় ঐকপ মাছ জন্ম না। ভূমধাসাগরে हाति अकात मरमा **जाएह। उ**ष्टामिशक लाम कतिरमहे শরীর কাঁপিগা উঠে, কিন্তু তাহাতে প্রাণহানির কোন সন্তা-বনা নাই া হান্তর গ্রীয়মগুলে বাস করে, সমাবা হিমমগুলে তাহার আদৌ প্রচার নাই ্ কিন্ত দর্শ, কুন্তার প্রভৃতি জীবের পক্ষে স্বতন্ত্র নিয়ম দৃষ্ট হয়। । কোন কোন মৎস্য ঋতুভেদে স্থান পরিবর্ত্তন করে। ই বিষ (Hilsa) বা সাড (Shad) ও তপন্ধী (Mango Fish) মৎস্য ভারতসমূদ্রেনাস করিয়াখাকে। देकवन । अथ-अमवकारनहें । जाहाता । निर्मान । स्वाहिमनिना मनी भरमा । धारतमा करता धारा । धारा घार । धारा । ক্রিয়াই তাহার৷ পু্রতন বাসভূমি সমুদ্রপথে প্রত্যাবৃত্ত द्याः উक्त-भरमाद्रश्चार्यश्च मभूक हाष्ट्रिया नमीत्र मिष्टं बल ভাসিয়া বেড়ায়, তথন তাহারা থাছের উপযুক্ত ও সুস্বাহ্ হয়। অমুখা সমুদ্রের লবণজলে তাহাদের মাংসের কোনরপ বিশেষ স্বাদ প্রাকে না। ঐরপ ছিমসমুক্রবাদী হেরিং-মৎস্য প্রতি বংসর এক একবার দলবদ্ধ হইয়া সমম্ভলের দমুদ্রে অও প্রদ্র করিতে আইসে <sup>কি</sup>পরে প্রদ্রকার্য্য সমাধা করিয়া পুনরায় নিজস্থানে ফিরিয়া যায় 🖟 অপরাপর অনেক মংগ্য এইরূপ সময়ে সময়ে এক স্থান হইতে : অক্সন্থানে গুমন করে। এই শ্রেণীর মংস্কগুলি মংস্কতত্ত্ববিদ্যাণের নিকট Migratory Fish नात्म अভिহ্ত। এতত্তির একদেশস্থারী বা Non-Migratory নামে আর এক শ্রেণীর মংস্য সৃষ্ট হয়। উहाता धक्रमाज धार्मवकारणहे श्रविधाजनक शानारवयन-কলে সলমাত্র দূর স্থানে গ্রমন করে 🔠 সাধারণতঃ পার্বভীয় मংসাগণের মধ্যে **এই নিয়ম जुडे इ**ग्न । উহারা ডিম্বপ্রস্ব-কালে অপেকাকৃত গভীর জল হইতে শ্বর জলমন্ন স্থানে উঠিতে থাকে। অবশেষে তাহারা উপযুক্ত স্থানে ডিম ছাড়িয়া পুনরায় গভীর 🗈 জলের 🦈 দিকে 🦠 অবতরণ 👉 করে 📭 এই 🧗 সময় মৎস্যজীবিগণ সেই থর-স্রোতের অভিমুখে জাল পাতিয়া রাখে। মংসাগণ নিয়াভিমুখী প্রপাত-গতিতে আসিয়া সেই জালে আবদ্ধ হয়। ডিম্বপ্রস্বের পর, সেই মৎস্য থাইতে **ान नार्य मा । उरात्र माःम** विश्वाप **रहेग्रा यात्र এ**वः मम् मश्मा**टिक अणि कुन (एथाम्**। १०० १००० । १००० १००० ।

মংসাজাতির বাহ ও আভ্যন্তরিক নিদর্শনসমূহ কক্ষা ও আলোচনা করিয়া মংসাবিং পণ্ডিতগণ যে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, নিমে তাছার একটা সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত প্রদত্ত হইল। ভাঁছার। এই জাতীয় জীবকে জীবসন্তের অন্তর্গত অস্থ্যাধার দেহ (Vertibrata) জীবের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন। উক্ত শ্রেণীর মধ্যে মংসাগণ (Pisces) অণ্ডজ বলিয়া গণ্য।

মৎসাগণের মধ্যে আবার ১০টা বিশিপ্ট বিভাগ দৃষ্ট হয়।
যথা—১ নির্মণ বিশ্ব (Leptocardia) অর্থাৎ বাহাদের হান্ত
লাই, তাহারা শোণিত ও শিরাসমূহের সঙ্কোচনে পরিচালিত
হয়। এই শ্রেণীতে একমাত্র আফ্রিয়স্ লালিওলেটস্
জাতি দৃষ্ট হয়। ২ চক্রতৃঙ্গী (Cyceostomata) অর্থাৎ
যাহাদের মুখ চক্রের ভারে মণ্ডলাকার। লাল্ডিজাতীয় মৎসা
এই শ্রেণীতে গণ্য হইতে পারে। ও ক্লোমতৃঙ্গী (Physostomata) অর্থাৎ ঘাহাদের শরীরস্থিত বায়ুক্লোম মুখের সহিত
সংলগ্ন খাকে। এই জাতীয় মৎসাদিগের ডানার অন্থিশলাকা
থাকে না, অথবা পৃষ্টের ভানার অগ্রভাগে একটীমাত্র অন্থি-

শ্লাকা থাকে; অপর শ্লাকা সকল বাইনজাতীয় মংস্যের স্থায় উপান্থিনির্দিত। ৪ নিঃশ্লাক (Anacauthena) স্বর্থাৎ যাহাদের ভানার শলাকামাত্র থাকে না তবং বায়কোমও মুখের সহিত সংলগ্ন থাকে না, 'অপর কণ্ঠস্ক অন্তি পৃথক থাকে৷ বেমন পাররা চাদা ৷ ৫ সংক্রপ্তকণাত্তিক (Pharyngognatha) অর্থাৎ খাহাদের কর্তের অন্থি সকল একত্র मःनध रहेबा अक १७ रब अजानन नक्त ७ जूना-ভ কল্টকপক্ষক (Acanthoptera) অর্থাৎ বাহাদের পৃষ্ঠডানার পুরোভাগে এক বা ততোধিক অস্থিশনাকা থাকে। ইহাদের क्रिक जिल्ला मकन भूषक भूषक, कथन । এक ज नः क्रु श रहा नाः এবং উপরের মাডি সকল সঞ্চালিত হইতে পারে। এই **अ**नीयक मः ना नकरनवरे वायुक्ताम मारे। काराव काराव छ मत्था वायुद्धाम पृष्ठे रत्न, त्यमम-देक साह, अत्रस्ता नाह ইত্যাদি। ৭ গুচ্ছিত-কর্ণকৃপক (Lophobranchiata) অর্থাৎ याद्यात्म कर्वकृत्भव (कांभकृषा) भगाका जकन खट्छ खट्छ বিস্তৃত হর। ইহাদের কর্ণকুপাবরণ বৃহৎ, কিন্তু উহা এরপভাবে চন্দ্রে আরত পাকে যে, তরাধ্য দিয়া জলনির্গমনের জন্ম একটা মাত্র ক্ষুদ্র ছিদ্র অবশিষ্ট থাকে। " যেমন হিপোকাম্পদ মৎস্য। ৮ अटलाई माफिक (Plectognatha) अर्थाए याशापत উপরের মাড়ি মস্তকের সহিত এরূপ দচভাবে সংলগ্ন যে. তাহা কোন মতে নডে না। এই শ্রেণীর মংসোর মন্তক অন্তিমন্ত্রিত, কিন্তু শরারের অধিকাংশ স্থানেই উপান্তি ে (ছোট কাটা) আছে। বালিষ্টিদ মৎস্যাপ্রই শ্রেণীর অন্ত-্ৰভুক্তি কি উপান্থিবছল (Selachia) অর্থাৎ বাহাদের দেহের িঅধিকাংশই উপান্থিময়, দেহ অতি হক্ষ শক্ষে বা কেবল চর্ম্মে ্আবৃত থাকে। যেমন ছাঙ্গর বা তংগদৃশ অন্ত প্রকার ्मर्गा । ि • हिक्कानको (Gauoidae) व्यर्शाः वाहारमञ्ज नक हिक्क ७ अस्मित, यथा ड्राकियान मध्ना।

এতত্তিয় মংস্যানামে আখ্যাত ভিন্ন জীববর্গের অন্তর্গত কতকগুলি জলজ জীব মংস্যজাতি মধ্যে পরিগণিত হইয়া থাকে। তন্মধ্য চিংড়ী মংস্যই প্রধান। ইহায়া গ্রন্থাধার-দেহ কর্কটীবর্গের অন্তর্গত। প্রকৃতপক্ষে সপদচক্ষ্ (Podopthalmata) অর্থাৎ দার্ঘম্যলোপরি স্থাপিত চক্ষ্বিশিষ্ট চিংড়ি মংস্যই আমাদের সেবনীয়; কিন্তু সর্বাংশে তদবয়ববিশিষ্ট জচলচক্ষ্ (Elimpthalmata) অর্থাৎ যাহাদের চক্ষ্ণোলোকর গতি নাই, (এই প্রেণীতে কাপ্রেলা ফাস্মা Caprella phasma, জাতি অন্তর্গুক্ত) তাহা সাধারণের ব্যবহার্ঘ্য নহে। সমুক্তর কটলফিন্ (Cuttle fieb) নামধারী মংস্যজাতি

ষণাধারদেহ (Molluscae) জীবশ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা শির:পদী (Cephalopada) অর্থাৎ মন্তকসংলগ্রন্দ এবং এককোষ্টা (Teuthidæ)। এই সকল জীবের দেহ এককোষ্ঠাবিশিষ্ট চূর্ণময় আধারে পরিপূর্ণ। ইহারা জলমধ্যে থাকিয়া
মেন্দের ন্থার ধূম উদ্গারিণ করে এবং ভ্রাঞ্চে আপনা
আপনিই লুকায়িত হয়। প্রশাস্তমহাসাগরে এই জাতীর মৎসার
বাস। ইহারা সমর সমন্ত্রপৃষ্ঠ হইতে এক উচ্চে লাকাইয়া
উঠে বে, কথন কথন জাহাজের ডেকের উপর পড়িরা বায়।
ইহাদের গাত্র হইতে Sepia নামক একপ্রকার রঙ্গনির্গত
হয়, উহা চিত্রকর্শ্বে (Water-colour paintings) ব্যব্দত

অংতশিরণিদেহ (Radiata) জীববর্গের মধ্যে কণ্টক-দেহী ( Echinodermata অর্থাৎ বাহাদের দেহোপরি কটেক थाटक ) होत्र किन (Star fish ) भरखकां कि भरश भग इहे-রাছে। এই তারকমংসাশ্রেণীর Uraster violacens দেখিতে বেশুনী রঙ্গের। এতন্তির এই শ্রেণীতে Goniaster equestris. Astropecten spinulosus & Astrophyton verrucosum প্রভৃতি কএক প্রকার প্রভেদ দৃষ্ট হয়। এতরাধা প্রথমোক ছইটা জাতি পঞ্চপলযুক্ত তারকাকৃতি এবং শেষোক্রটা পঞ্চপল হইলেও নানা ভাষাযুক্ত। ইহাদের গাতের উপরি-দেশ কাঁটার স্থায় উচ্চ ও মাযুক্ত, কিন্তু নিমভাগে বুশ্চি কাদির স্থায় ভাঁয়া-বিলম্বিত। ঐ ভাঁয়া বা ছটা (Rays) একবার কর্ত্তিত হইলেও প্রবার গজাইয়া থাকে। কথন কখন কর্ত্তিত একটা পল পুনরার বাড়িয়া এরপ লম্বমান ও ছটাযুক্ত হর যে, ভাহাকে একটা ধুমকেতুর মতন দেখার; বেহেতু উহার একটা পূল লম্বমান পুছাকারে পরিণত ও অপর চারিটী পল সমভাবে থাকে। ডিম্ব ইইতেই ইহাদের চানা জন্ম। জাতিভেদে লাল বা হরিত্তা-ডিম্ব দেখা যায়। গর্ভিণী স্বীয় দেহাভান্তরে একটা গর্ভের মধ্যে ডিম্ব ধারণ করে। ায়ে স্থানে ডিম্ব থাকে, দেহের সেই স্থান গোলাকারে ক্ষীত হইয়া উঠে। একাদশ দিন মাত্র গর্ভভার সহ করিয়া গভিনী অওসমষ্টি প্রস্ব করে । অও ফুটিরা বখন ছানা বাহির হয়, তথন তাহাদের আকৃতি বিভিন্ন থাকে চু গৱে ক্রমশ: পিতামাতার আরুতি প্রাথ হয় ৮ ইহাদের মাংস विशक्ति। १०० में रंगाभुगा विकासी के एक अर्थ सावरा व्यक्ति १९

পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি মে, মংস্য অস্থাধারদেহ জীবশ্রেণীর অন্তভূকি। অস্থি সকলের মধ্যে মংস্যের মেরুদণ্ডই প্রধাননা এই মেরুদণ্ড বহুগণ্ড কুড়াস্থি দ্বারা নির্মিত। মনুষ্যের মেরুদণ্ডের স্থায় ইহাও Spinal chord चाता विक्रम पृष्मः वेद्धः (वे, अंदमानन ज्याती व्यनातात **एक्ट वक क्रिंड शाद्य, अथह के किया पात्र। एक्श्वियद्य** टकान हानि हम ना ि **के नटखन मट्या ७ शृ**ट्छ म<del>ड्</del>जाविटम्ट्यन व्यवसानरस्कृ जीवरानरह राजनामिकित नक्षात रहेना थारक। দণ্ডের একাগ্রে করোটী সংস্থাপিত,তাহাই জ্ঞানেব্রিয় মন্তিকের আধার ি ঐ মন্তিক মহুষাদেহে অপেকাকত বৃহৎ এবং जीवरानरङ क्रांत्नत्र ° देवस्या चित्रा थोरकः। " स्मऋ**नरख**त्र অপরাংশ ক্রমশঃ স্ক্র হইয়া লাজ্লরপে পরিণত হয়। মমুষ্যদেহেও ঐ স্ক্রাগ্র আছে, কিন্তু তাহা দেহমধ্যেই আবৃত। কোন কোন জলজ জীবের লাকৃল বা পুছেই একমাত্র গতির उभाव, এই পুছ ना थाकित्न छारात्रा त्कान क्रायर जीवन-যাত্রা নির্বাহ করিতে পারিত না। তিমি নামক সমুজজ यरमारे जारात व्यक्षे निवर्णन व्यक्षाम भरमात मखत्र निवर्ण-লতার জন্ত পুচ্ছ ব্যতীত ডানা আছে, কিন্তু এই স্থূলদেহী তিমি মংস্তের গতির নিমিত্ত পুচ্ছ ভিন্ন আর কোনও উপায় নাই।

অস্থাধার-জীবদেহের সাধারণতঃ মধ্যভাগে অন্তি, তহুপরি মাংস, তহুপরি অক্ এবং তহুপরি কেশ, লোম, শল্ক বা পক্ষাবরণ থাকে। মংস্যজাতির শল্কই প্রধান আবরণ, কিন্তু কোন কোন মংস্যের মুখে দন্ত ও মাড়ি আছে। কোন কোন নিকৃষ্ট মংস্যের মাড়ি নাছ, কিন্তু দন্ত আছে।

मर्ताता जनहत्, जाराता जनमत्था निमश्च थाकिया जना-রাসে ফুল্ফুদ্ দারা খাসকর্ম নির্বাহ করিতে পারে না, স্কুতরাং বিধাতা তাহাদিগকে ফুন্ফুনের পরিবর্ত্তে অপর একটা বস্ত্র দিয়াছেন। উহার নাম কর্ণকৃপী (কাণকৃয়া)। এ বন্ধ দারা তাহারা অনামাসে সমুত্রগর্ভেও আপনাদিগের খাসকায্য निष्पन्न करत । এই कात्ररण जारात्रा वागुपूर्ग जन मूथमरधा গ্রহণ করিয়া কণকুপীর মধ্য দিয়া সঞ্চালিত করিয়া দেয়। ইহাতেই তাহাদের খাদগ্রহণকার্যা স্থলিদ হয়। বায়ুর অক্ষিজন (oxygen) গ্রহণ ব্যতীত মংস্যের জাবনধারণের উপায় নাই। কোন জাতীয় মৎস্য বায়ুমিশ্রিত জলের অক্ষিজন গ্রহণ করে। কোন জাজি বা জলের উপরিভাগে উঠিয়া 'বাই' শারে । তাহাতে তাহাদের শরার মধ্যে বে অকিজন প্রবিষ্ট হয়, তাহাতে তাহারা কছেন্দে প্রাণধারণ করিতে পারে। এতন্তির কোন কোন মংস্য জলের উপর পৃষ্ঠ ভাসাইয়াই जिल्लिन গ্রহণ করিয়া থাকে। তাহাদের পৃষ্ঠ, শব্ধ ও পুক্ িজ্বংশ্রম্ভা কর্তৃক একপভাবে গঠিত যে, তত্ত্বারাই তাহারা মথেষ্ট পারিমাণে অক্ষিজন গ্রহণ করিতে সমর্থ হয়।

প্রকৃতপক্ষে মংস্যজাতিকে জলগ্রাহক (water-breathers) বলা যায়, কিন্তু ঐ জলে ওতপ্রোতভাবে অক্ষিজন বিমিশ্রিত রহিয়াছে। তাহারা জল গ্রহণ করিয়া জল হইতে অফিজন-মাত্র গ্রহণ করিয়া থাকে, অবশিষ্ট জল কাণকৃষার ভিতর দিয়া প্রবাহিত হইয়া বায়। এরপানা হইলে Cyprining ও Siluridae শ্রেণীর মংস্যগুলি, যাহারা কথনও গভীর জল ছাড়িয়া উপরিভাগে উঠে না; কখনই তাহারা প্রাণধারণ করিতে পারিত না। ঐ শ্রেণীর একএকটা মৎস্তকে কাচনিশ্বিত গোলপাত্তে বাধিয়া পরীক্ষা করা হই-য়াছে। মৎস্যস্থাপনানস্তর পাত্রস্থ জলের উপরিতলের কিছু নিমে একথানি হন্ধ পটহ (diaphram) দৃঢ়ভাবে আবদ্ধ করিলেও নিমন্থ মৎস্য বায়ুস্পৃষ্ট জলতলের অফিজন वाजित्तरक कीवन धात्रण कित्रराज भारत, किन्छ यनि जाशास्त्र কাণকুরা ( gills ) কোনরূপ হক্ষ অথচ দৃঢ় রজ্জু ঘারা সংবদ্ধ क्तिया (मध्या इय, जाहा इहेटन उरक्षनार यामवन इहेबा মরিয়া যায়। এতরিবন্ধন শীতাপগমে পুন্ধরিণীর জল শুকাইয়া निम्नष्ट भाकम्भार्म (घाना इहेब्रा उठितन, व जनत्त्र जन রোহিত, কালবোদ প্রভৃতি উৎকৃষ্টতর মণ্ডের কাণকৃষা মৃত্তিকাক্তম হইয়া যায় এবং মরিতে আরম্ভ করে। বিষ্ণজ্ঞলা প্ষরিণীতেও জাল ফেলিবার পর ঘোলা জলে অনেক মাছ মরিতে দেখা গিয়াছে।

আরও অনেক প্রকার মংস্য আছে,তাহারা জলদেবনকালে वाशू গ্রহণ করিলেও পঞ্চিল সলিলে আদৌ তাহাদের জীবনের शान रम ना। देक, माखन, मुन्नी, त्यान, त्वांत्री, शांकान, वाहन প্রভৃতি মংস্য অনায়াসে কর্দমের মধ্যে থাকিতে পারে। এরপ দেখা গিয়াছে যে, পুষরিণীর সমুদায় জল রৌদ্রে ভকাইয়া পাঁকের উপরিতল চটা পড়িয়াছে, কিন্তু ঐ চটার নিমন্থ ঘোলা পাঁকে গত্ত করিয়া শৃঙ্গী, মদ্গুর প্রভৃতি মংস্য আপনার মুখ-নিঃস্ত লাল মধ্যে কছনে বিরাজ করিতেছে। ইহারা অক্ষি-জন গ্রহণ না করিয়া অনেক দিন জীবিত পাকিতে পারে। জল হইতে অফিজন গ্রহণ তাহাদের আবশুক হয় না, তাহারা আবশ্রকমত শূভা হইতে বাষু গ্রহণ করে। উহাকে চলিত कथाय 'घारे' वत्न। यनि मन्ख्यानि मरुमा केंक्रि भारे মারিয়া বায়ুগ্রহণ করিতে না পার, তাহা হইলে কার্মণ-মিশ্রণে তাহাদের শরীর বিষাক্ত হইয়া যায়। কৈ ( Anabus Scandens ), চুনাখোল্দে (Trichogaster ) ও সাল, শোল, চেন্ধ (Ophiocephali) প্রভৃতি মৎস্যের শ্বাসক্রিয়ার জন্ম কাণ-কৃষার উপরিভাগে একটা বায়ুকোষ থাকে। একটা কাচপাত্তে বা কুদ্র চৌবাচ্ছা মধ্যে টেংরা (Macrones) ও মদ্ভর বা চেঙ্গ

মৎস্য রাখিয়া এই শ্বাসক্রিয়ার পার্থক্য লক্ষ্য করা হইয়াছে।
দেখা যায় যে, টেঙ্গরা-মাছ সর্কালাই তাহার কাণকুয়া নাড়িয়া
জলগর্ভত বায় গ্রহণ করিতেছে এবং শেষোক্ত মংস্যাগণ স্বেচ্ছাবশে নিশ্চেষ্ট পড়িয়া আছে। তাহারা মধ্যে মধ্যে উপরিভাগে উঠিয়া বৃদ্বুদাকারে স্বীয় শ্রীয়ন্থ বাস্ বিকীণ করিয়া
পুনরায় শৃত্তদেশ হইতে নৃতন অফিজন বায়ু গ্রহণপূর্বক
নিয়ে অবতীর্ণ হয়\*।

কৈ মাছের কথা আমাদের দেশের সকলে জ্ঞাত আছেন। প্রই জাতীয় মংসা জল ব্যতিরেকে জীবিত থাকিতে পারে। আতপতাপ না পাইলে এবং পিপীলিকা ও পক্ষী প্রভৃতি হিংস্ৰ জীব কৰ্ত্তক দষ্ট বা পুত না হইলে তাহারা অনায়ানে . বায়ু হইতে খাস গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকিতে পারে। শুনী যায়, ব্র্যাকালে যথন পল্লীগ্রামনমূহের জলাভূমি জলপূর্ণ হইয়া ভাসিয়া উঠে, তথন জ্বলা বা পুছরিণীর মধ্যগত কৈ মৎদ্যসকল জলের কিনারায় আসিয়া জমিতে থাকে।' পরে যে স্থান দিয়া निक्छेवडी मन्नान-ममूट्द जन नट्त काछिन। श्रुक्तिनी-अञ्मित्थ প্লাতিত হইতেছে,সেই স্থান দিয়াই তাহারা উচ্চ ভূমিতে উঠিতে আরম্ভ করে। এইরূপে জলনিষিক্ত স্থান দিয়া গমন করিয়া ভাহার৷ নিকটবর্ত্তী গৃহত্তের প্রাক্তণ ও গৃহসংলগ্ন উষ্ণানের নানা স্থান্থে বিছাইয়া পড়ে। এমন কি, কখন কখন তাহাদিগকে নারিকেল বক্ষেও উঠিতে দেখা গিয়াছে †। উহারা কাণকুয়া দিয়া মাটা প্রভৃতি ভূমিভাগ আঁচড়াইয়া ইতস্তত: গমন করিতে পারে।

 হইতে একে একে ছইথানি চাকা কাটিয়া লইয়া ঐ মৎস্য পুনরায় জলে জিয়াইলেও জীবিত থাকে ।

সমুদ্রের লবণজলেও কতকগুলি মৎস্য পাওয়া যায়, 
যাহা সাধারণের আহার্য। এতদ্ভির সমুদ্রকে আরও অনেক
প্রকার মৎস্য জন্মে, যাহাদের বিষয় জালোচনা করিলে মনে
কৌত্হল সমুপস্থিত হয়; তল্লধ্যে সংক্ষেপতঃ শৃঙ্গধারী ন্যাদোদ্
(Scorpæna nesogallica), ত্রিকোণমুর্থা ট্যাপা (Ostracion triqueter), হাতৃত্বীমুখী হাঙ্গর (Zygæna tudes),
গণ্ডারমুখী মংস্থা (Monocentris Japanicus), নিমোঠগুয়াযুক্ত প্রস্কুরকদায়ী লাল মংস্য (Mullus barbatus), থড়াসির
বুল মংস্য (The Marine Bull-head বা Cottus bubalis),
সামুদ্রিক বাঘাচাদা (Amphacanthus doliatus) এবং
উড্টীয়মান মংস্যজাতিই উল্লেখযোগ্য।

সমুজগর্জে বে উড্ডীয়মান মংশু আছে, তাহা অনেকেই অবপত আছেন। ঐ মংশু সকল, জলমধ্যে স্বচ্ছন্দে সন্তরণ করিতে পারে, কিন্তু কথন কোন বলবান্ জলজ জীব কর্তৃক আক্রান্ত হইলে তাহারা আততায়ীর হস্ত হইতে রক্ষা পাইবার জন্ম কর হইতে লাফাইয়া উঠিয়া শৃত্যমার্গে পক্ষ্যাদির হায় বিচরণ করিতে থাকে। যতক্ষণ তাহাদের ডানা ভিজা থাকে, ততক্ষণই তাহারা শৃত্যমার্গে থাকিতে সমর্থ হয়। রৌজ ও বায়ুর সাহায্যে ডানাস্থিত জল শুকাইয়া গেলে ডানার আর সেরপ ক্মনীয়তা থাকে না; স্বতরাং ভাহারা পুনরায় জল মধ্যে নিমজ্জিত হইয়া যায়।

এই উজীরমান মংক্তজাতিকে ইংরাজীতে Sea-horse (Hippocampus) বলে, ইহাদের মধ্যে আবার তিনটী বিভিন্ন পাক দৃষ্ট হয়। Trigla gurnardus—ইহাদের মুখ-বিবর বাাছের মত, ওঠপ্রান্তের ছই পার্ষে পটি করিয়া ভাঁয়া আছে, উহা অনেক সময় তাহাদের পমনের সহায়তা করে। স্কল্পেশের উভন্নপার্শেই খড়েগর মতন উচ্চ ক্ষুদ্র ক্একটা অন্থি আছে, ইহাদের pectoral ও ventral ডানা হইটাই উজ্জীয়ন-করণের সহায়ক।

Trigla lucerna —ইহাদের মুখমধ্যে এক প্রকার জলীয় পদার্থ থাকে। রাত্রিকালে ভাহারা মুখব্যাদন করিবামাত্র নেই আলোকদৃষ্টে জলজ কীটাদি তদভিমুখে আদিলে তাহারা ধরিয়া গলাধঃকরণ করে। রাত্রিকালে জল পরিত্যাগ করিয়া তাহারা শৃত্তে বিচরণ করিলে দৃর হইতে সেই মুখালোক উল্লার (Shooting stars) স্থায় অমুমান হয়।

Pegasus volans—বা জাগণমুখী উড্ডীন্নমান মৎস্য। ইহাদের প্রত্যেক অঙ্গপ্রত্যন্ধ গ্রীকপুরাণোক্ত জাগণ

<sup>\*</sup> Vide Proc. Zoological Society of London, May 14th, 1868, p, 274.

<sup>†</sup> See Hart's World of the sea, p. 329.

( Dragon ) নামক জীবের অনুরূপ। তবে পদচতুষ্টয়ের পরিবর্তে ইহাদের পুচ্ছ ও ডানা আছে। দ্রাগণের বিকট চিত্র উল্পানুথের বিপরীতে ইহাদের ছুঁচালমুথ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ইংরাজীতে ইহারা Flying-horse নামে পরিচিত।

এতত্তির স্থানবিশেষে আরও কএক প্রকার অভ্তদেহ
মংস্যজাতির নিদর্শন পাওয়া যায়। তাহাদের দেহগঠন ও
কার্য্যাদি সাধারণ মংস্যজাতি হইতে অনেকাংশে বিভিন্ন।
ইহারা মুকলেই হিংস্র জন্তর আয় আপনার শিকার ধরিয়া
আহার করে। হাঙ্গরাদির আয় ইহারা সমুদ্রজ হিংস্র প্রাণিমধ্যে গণ্য। নিমে দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়েকটার নাম উদ্ভ হইলঃ—

- ১। মধ্য-আমেরিকাজাত 'হদর' (Doras costata)
  মংস্য। ইহারা দেশীয় কৈ মাছের মত। জলাভাব হইলে
  উত্তপ্ত স্থ্যরশিতেও ইহারাঅধিক কাল বাঁচে। কথন কথন
  জলাবেষণে ইহারা আঁইস্ ও ডানা যোগে মৃত্তিকায় হাটিয়া
  যায় এবং নিকটবর্ত্তী কোন স্থানে জল না পাইলে ইহারা
  ভিজা মৃত্তিকা মধ্যে গর্ত্ত খুড়িয়া বাস করে।
- ২। রেমোরা বা Sucking fish—ইহারা অনেকাংশে হাঙ্গরের মত। ইহাদের মাথার খুলির উপর একখানি থালার ক্সার চেপ্টা চক্র আছে। ঐ চক্রের মধ্যে একটা মেরুদণ্ড ও क्षक्री शश्चत्रदर श्राष्ट्र (मथा यात्र। के ठक अत्रश कोगतन নির্মিত যে, তাহা কোন জাহাজ বা বৃহৎ মংস্যের তলদেশে আটকাইতে পারে। ধখন তাহারা শিকারে বহির্গত হয়, তথন তাহারা ঐরপে নিজদেহ পরশরীরে সংলগ্ন করিয়া নিরা-পদে গমন করে। প্রাচীন লোকের বিশ্বাস ছিল যে, এই রেমোরা-মৎস্য পুর্ব্বে স্বীয় মস্তকে জাহাজ আটকাইয়া রাথিত। প্লিনির বুতান্তপাঠে আমরা জানিতে পারি যে, 'একটিয়মের যুদ্ধে আণ্টনির অর্ণবপোত রেমোরা কর্ত্তক রুদ্ধগতি হওয়ায় व्यशिष्टात्र अवगाज रहेबाहिल। जिनि व्यात्र विवाहिन. সমুদ্রগর্ভন্থ অত্যাশ্চর্য্য বিষয় সকলের মধ্যে এই মৎস্যাই প্রধান-তম। যদি তাহারা কোন মতে একটি জাহাজ আটকাইয়া রাখে, তাহা হইলে বাত্যা বা ঝড়ে তাহার কিছুই করিতে পারে না।
- ত। রে ( Ray ) মৎস্য—ইহারা শৈবাল বা আগাছার মধ্যে লুকাইয়া থাকে এবং শিকার নিকটে পাইলে তাহাকে লাফাইয়া ধরে ও গলাধঃকরণ করে।
- ৪। এপিবুলাস্ (Epibulus)—ইছারাও লুকায়িত থাকিয়া শীকার অবেষণ করে। কোন একটি ক্ষুদ্র মৎসা-ছানা কাছে আসিলেই ইহারা নিজ ওঠপ্রাস্ত বাড়াইয়া ধরিয়া ফেলে।

- ে। এদলার (Angler)—ইহাদের ওঠাপ্ত হইতে
  করেকগাছি ভঁরা বিলম্বিত আছে। এ ভঁরার অপ্রভাগে
  অতি ক্ষুদ্র মাংসপিগু থাকে। জলমধ্যে এ ভঁরাগুলি ঝুলাইয়া রাখিলে, ঠিক ছিপের সংলগ্ন হতা ও মাংসপিগুগুলি
  বড়শির টোপ বলিয়া অমুমান হয়। শিকারকালে ইহারা
  দেহবাটি লুকাইয়া রাখিয়া ভঁয়াগুলি ঝুলাইয়া দেয়।
  অবোধ মৎসা টোপের লেখুভে উহার নিকটবর্তী হইলে খুত
  হইয়া থাকে।
- ৬। স্বর্পিণা (Scorpæna)—ইহারা বড়ই কুর।
  এমন কি, আপনার অপেক্ষা ২০ গুণ বড় কড় মৎস্যকেও
  চিরিয়া ফেলে।
- ৭ বি চেলমন (Chelmons)—ইহারা পোকা-মাকড় থাইরা জীবন ধারণ করে। জলোপরিস্থ পত্র বা ডালপালার উপর প্রজাপতি বা পতঙ্গ প্রভৃতি বসিয়া থাকিলে ইহারা সচ্চন্দে আপনাপন নলাকার হক্ষ্ম নাসা বাড়াইয়া দিয়া সেই পতঙ্গকে টানিয়া আনে।
- ৮। আর্চার মৎস্য ( Archer-fish )—ইহারাও ঐরপই শিকার আহরণ করে। যবদীপের নিকট সাধারণতঃ এই জাতীয় মৎস্য দেখিতে পাওয়া যায়।

আরও কতকগুলি মংস্য আছে, তাহারা স্থভাবতঃই নিরীহ।
জগদীশ্বর তাহাদের রক্ষার জন্ত গাত্রে কাঁটা, পঞ্চা প্রভৃতি ষথা
স্থানে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কোন কোন মংস্যের প্রমন
কি, গাত্রের সমগ্র আঁইসেই কাঁটা দৃষ্ট হয়। কাহারও বা
ডানার কাঁটার অগ্রভাগ প্ররপ ধারাল, যে অসাবধানবশতঃ
তাহাদিগকে হস্ত দিয়া ধরিলে হস্ত কণ্টকবিদ্ধ হইয়া মায়।
প্রভদ্ধি কতকগুলি একরূপ সজারুর ন্যায় দেখা মায়।
থজ্গী মংস্য (Swordfish), করাতধারী মংস্য (Saw-fish
বা Pristis antiquorum), সার্জন (Acanthurus
chirurgus), ডাক্তার (Acanthurus cæruleus) ও
Spiny Globe fish প্রভৃতি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহারা
স্থায় দেহবিল্মিত করাত বা থজ্গাকার পদার্থ দারা
জাহাজ, তিমিমংস্য প্রভৃতির তল্পে বিদারণ করিতে
সমর্থ হয়।

নমুজজ মংস্যের মধ্যে হেরিং (Herring বা clupea harengus), সার্তিন্ (Sardine বা clupea Sardina), একভি (Anchovy বা clupea encrasicholus), সামন (salmon) ও তুনি (Scomber thynnus) মংসাই যুরোপবাসী জনসাধারণের আহার্য্য মধ্যে গণ্য। ফরাসীরাজ ১৩শ লুই মার্সাএল বন্দর পরিদর্শনকালে তুনির মাংস্কারনে

অতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়াছিলেন। এতদ্ভিন্ন কড (Cod বা Morrhua vulgaris) নামে সমুদ্রজ আর একপ্রকার মাছ পাওয়া যায়। ইহার যক্ত্রং নিষ্পেষণ করিলে একপ্রকার তৈল-পদার্থ বাহির হয়। চিকিৎসাবিজ্ঞানে এই তৈল বিশেষ উপ-কারী ও পুষ্টিপ্রদ বলিয়া নির্দ্ধারিত হইয়াছে, খাস, কাস ও नाम्रविक लोक्तला Cod-liver oil वित्नव कन्नामक। কড়মংস্যের যক্তং নিম্পেষণে প্রথম যে তৈল নির্গত হয় তাহাই ঔষধার্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। দিতীয় পেষণের তৈল অপেক্ষাকৃত কৃষ্ণবৰ্ণ, উহা প্ৰায় আলোক জালাইতে ব্যবহার হয়। মুরোপে কড মৎস্য ও হেরিং মৎস্য ধরিবার জন্ত বিস্তৃত কারবার আছে। নিউফাউ ওল ওবাসিগণ কড় মৎস্য ধরিয়া প্রথমে উদর চিরিয়া ফেলে, পরে যক্তৎ বাহির করিয়া অপর একটা পাত্রে রাখিয়া দেয়। তৎপরে মংস্তের মেরুদণ্ড কাটিয়া ছই পার্ষের মাংস বাঁশের মাচায় স্থাপনপূর্বক শুকাইয়া লয়। মেরুদগুসংশ্লিষ্ট মাচ লবণজারিত করা হয় এবং পার্শ্বয় 'শুঁটকি' করিয়া বাজারে বিক্রীত হইয়া থাকে। হেরিং মৎস্যও ঐরপে জাহাজে তুলিবার পর চিরিয়া ফেলা হয়। উহার পিতাদি নিক্নষ্ট অংশ বাদ দিয়া অবশিষ্ট মাছ লবণযোগে ঢাকিয়া রাথে। কথন কখন ঐ মৎস্য ধুমে সিক্ত করিয়া (Smoked) রাখা হয়। হেরিং মৎস্য সিদ্ধ করিয়া বে তৈল পাওয়া যায়, তাহা পরিষার-করণাস্তর বাজারে বিক্র-য়ার্থ পাঠান হয় এবং তৈলু নিফাসনের পর কটাহে যে অবশিষ্ট মাংদপিও (taugrum) থাকে, তাহা ভূমিতে দার দিবার জন্ম ব্যবহৃত হয়।

এতদ্বির বৃহদাকার মংস্যের মধ্যে ডল্ফিন্ (Dolphin)
সাধারণের আদরণীয়। ইংল্ওরাজ ৩য়, ৫ম ও ৭ম হেন্রী এবং
রাণী এলিজাবেথ ইহার মাংস আস্বাদনে অতিশয় প্রীতি বোধ
করিতেন। উত্তর মহাসাগরে নরহোয়াল (Norwhal বা
Monodon monoceros) নামে তিমিমংস্থের ন্যায় একপ্রকার
মংস্য আছে। উহাদের উপরের ওঠে গণ্ডারের ন্যায় ছইটী
থজা দেখা যায়। মাছগুলি সাধারণতঃ ৩০ ফিট্ পর্যাস্ত
বজ হয়। পূর্বের হস্তিদস্তত্ল্য শেতবর্ণের এই দস্ত unicorn
নামক অন্তত জীবের কপালে সাজাইয়া দিত।

হিমমণ্ডলের বরফাবৃত সমুদ্রজলে সীল ( Seal বা Phoca vitulina) নামে এক প্রকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়। উহা অনেকাংশে চতুপ্সদ পশুর মত। মৎস্য, কর্কট প্রভৃতি জলজ জীব ইহাদের একমাত্র আহার্য্য। অধিকক্ষণ জলে বাস ও স্বল্লকালমাত্র বায়ু দেবনে অতিবাহিত করে বলিয়া ইহারা মৎস্যশ্রেণী মধ্যে পরিগণিত হইয়াছে। ইহাদের চারিটী ডানা,

গাত্র কঠিন এবং লোমবছল-চর্ম্মে আবৃত। সাধারণে ইহার মাংস থায় এবং চর্ম্মে গাত্রবস্ত্র ও জুতা প্রস্তুত করিয়া থাকে। সীলচর্ম্মে একটা জামা প্রস্তুত করিতে হইলে সহস্রাধিক টাকা লাগে, কারণ জামার উপযোগী সীলমংস্ত প্রায় পাওয়া যায় না। ধীবরগণ এই সীলজাতিকে সামুদ্রিক ব্যাদ্র বা গো-বংস (Sea-wolf বা Sea-ealf) নামে অভিহিত করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে 'বাঁশপাতা' নামে একপ্রকার মাছ আঁছে। ইহাদের ছানা শৈশবাবস্থায় সোজা হইয়া সম্ভরণ করে। কিন্তু যতই বন্ধস হয়, ততই তাহারা কাত হইয়া সম্ভরণ করিতে আরম্ভ করে। ইহাই তাহাদের স্বাভাবিক নিয়ম।

মৎস্যগণ সাধারণতঃ জলমধ্যন্ত ক্ষুদ্র কীট, মৎস্য, পাতি, শৈবাল, ঝাঁঝি, গেঁড়ী ও কাঁক্ড়া প্রভৃতি থাইরা জীবিকা নির্বাহ করে। গর্ভিণীর ডিম্বপ্রসবকালে তাহারা পশ্চাৎ পশ্চাৎ সম্ভরণ করে এবং যেমন ত্রএকটা ডিম্ব গর্ভস্থানত্রই হ ইয়া বাহিরে পড়ে, তৎক্ষণাৎ প্রং-মৎস্যুগণ তাহা গলাধঃকরণ করে। এই কারণে স্বভাবতঃ স্ত্রী-মৎস্যুগণ ডিম্বপ্রসবকালে স্থানাম্ভরিত হইয়া নদী বা তড়াগাদির এরপ পার্মদেশে স্থান বাছিয়া লয় যে, তথায় সেরপ স্বল্ল কদর্যা জলে ডিম্বগ্রাসের জল্ল অপেকাকত বৃহদ্দেহী প্রং-মৎস্যুজাতির আগমন সম্ভবে না। এখানে ডিম্ব রাথিয়াই প্রস্থৃতি স্থানাম্ভরে গমন করে। স্বভাবের ক্রোড়ে থাকিয়া ডিম্বগুলি রৌদ্র ও বায়ুর তাপে ক্রমে জাতীয় আকার প্রাপ্ত হয়। ঐ ডিম্বের ছানাগুলি রক্ষার জল্ল আমাদের দেশের জেলেরা এবং চীনদেশবাসী মৎস্যব্যবসায়িগণ বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকেন।

আমাদের দেশের জেলেদের মত চীনবাসিগণ নদীতীর হইতে ডিম্ব আনিয়া ফুটাইবার চেষ্টা করে। পরে তাহা ফুটিবার উপযুক্ত হইলে তারে ভারে বিক্রেয় করিয়া থাকে। এতদেশীয় জেলেদের স্থায় চীনদেশের জেলেদিগের মধ্যেও মৎস্যাডিম্ব বিক্রয়ের প্রভৃত ব্যবসা আছে। জালিকগণ নদীর কিনারা বা জলের উপরিভাগ হইতে স্থাঃপ্রহত আটাবৎ ডিম্ব সংগ্রহ করিয়া নদীপার্শ্ববর্তী কোন কাটা থাত মধ্যে ফেলিয়া রাখে। অপর মৎস্য কর্তৃক ডিম্ব ভক্ষিত হইবার ভয়ে তাহারা থাতের মুখ বন্ধ করিয়া দেয় এবং পক্ষিজাতিরই ভয়ে উপরে ঝাঁঝি, কলাপাত প্রভৃতি বিছাইয়া রাথে। চীনবাসীদিগের ডিম্বরক্ষণ বা পালনপ্রথা স্বতম্ব। তাহারা হংস, মুরগী প্রভৃতি পক্ষিডিম্ব ছিদ্র করিয়া তন্মধ্যস্থ লালা ও কুস্কম বাহির করিয়া ফেলে। পরে ভন্মধ্যে সভঃপ্রস্তে আটাবৎ মৎস্যাডিম্ব পুরিয়া ছিদ্রপথ বন্ধ করিয়া দেয় এবং তাহা হংস বা মুরগীর বাসার

তা দিবার জন্ত রাখিয়া আইসে। এইরপে অওমধ্যস্থ ডিম-গুলি কিছুদিন উত্তপ্ত ইইলে তাহারা সেই অও আনিয়া স্র্য্যোত্যাপিত পাত্রজলে তাঙ্গিয়া দেয়। এই পাত্রে থাকিয়া মৎস্যাডিম্বগুলি ফাটিয়া ছানা বাহির হয়। যতদিন না ঐ ছানা
প্রুরিণীতে ছাড়িবার উপযুক্ত হয়, ততদিন তাহারা ঐ
পাত্রমধ্যেই থাকে। মাল্রাজের প্রসিদ্ধ আয়ুর্ব্বেদবিদ্ ডাঃ
ক্রান্সিদ্ধ ডে মৎস্যের পোনা রক্ষার জন্ত প্রত্যুহ প্রাতে ও
সন্ধ্যার সমন্ধ জল মধ্যে কএক ফোটা তরল পার্মাস্পানেট
অব্লাইম্ (Weak solution of Permanganate of lime)
নিক্ষেপ করিবার ব্যবস্থা দিয়াছেন। ইহাতে জল মিট
ও অক্ষিজন বর্দ্ধিত ইইয়া পোনার বৃদ্ধিপক্ষে বিশেষ
সহার হয়।

বৌদ্ধ ও জৈনমন্দিরসংশগ্ন অনেক পুকরিণী বা ক্রিম টোবাচ্ছার পোষা মাছ থাকে। ঐ মংশুসমূহ এরপ পোষমানে যে, মহুষ্য বা হরিণশাবক তড়াগাদির নিকট-বর্ত্তী হইলে তাহারা ভর পার না। জনেকে জলে মুড়ি ছড়াইরা বংস্যাগণের ক্লোতুর্ক দেখিরা থাকে। এতন্তির বহুলোকে আপনাপন গৃহ মধ্যে লোহিতমংস্য, সোণালি মংস্য, নীলবর্ণের বুল-মংস্য প্রভৃতি চৌবাচ্ছা বা মৃত্তিকার গামলা মধ্যে পুষিয়া রাখে। এইরপ স্বল্প জলমধ্যে থাকিয়াও তাহারা ডিম পাড়ে। ঐ ডিমগুলি উঠাইয়া স্বতন্ত্র পাত্র মধ্যে কলাপাতা বা ঝাঝি মধ্যে রাখা হয়। কলাপাতা বা ঝাঝিতে ঐ ডিম্ব আট্কাইয়া থাকে। পরে সমন্ত্র মধ্যে ত্রিপুচ্ছ (Three tail), চতুপ্রচ্ছ (Four tail) প্রভৃতি মংস্যজাতি দেখা যায়।

হিন্দ্র নিকট মৎস্য একটা পবিত্র জীব। স্বয়ং ভগবান্
মংসারূপে স্বায় অবতার রূপ প্রকটিত করিয়াছিলেন। মংস্যাবতারে তিনি পৃথিবীর ভার হরণ করিয়া মহুরূপী মহুষ্যকে
মহাপ্রলয়কালে রক্ষা করিয়াছিলেন, অনেকের বিশ্বাস, ভগবান্
তংকালে শৃক্ষিমৎস্যের রূপ ধারণ করিয়াছিলেন। তজ্জ্ঞ্জ্ঞ অনেক ধর্মপ্রাণ হিন্দু শৃক্ষিমৎস্য ভক্ষণ করেন না। জন্মতিথিপূজার সমন্ন স্নানাস্কে শোল বা লাঠা মাছ পুন্ধরিণীতে ছাড়িবার বিধি আছে। প্রান্ধানি প্রেতকর্মেও মংস্যোৎসর্নের
ব্যবহা দেখা যান্ন। এতন্তির সকল প্রকার শক্তিপুজার
মংস্যভোগের বিধান রহিয়াছে। কোথাও কোথাও দেবোক্লেশে অথবা ব্রাহ্মণকে মংস্যপূর্ণ পুন্ধরিণীদান প্রক্রিত
হইয়াছে। কোটা রাজ্যে কানাই (প্রীক্রম্ম) উদ্দেশে প্রদন্ত
এইরূপ কএকটা পুন্ধরিণীর কথা মহান্ধা উডের উপাথানে নিখিত আছে। প্রায় সর্বপ্রকার শুভকর্মে মান্সনিক-নিদর্শন-স্বরূপ মৎস্য ও দধি প্রদন্ত হইয়া থাকে। যাত্রাকালে মংস্যাদর্শন শুভফলপ্রাদ বলিয়া কথিত হইয়াছে।

অনেকে মৎস্যুষ্টির কথা অবগত আছেন। সময় সময় বৃষ্টিপতনকালে এইরূপে মংসাপাত হইয়া গিয়াছে। ১৮২৪ খুষ্টাব্দে ভারতসামাজ্ঞীর ১৪শ সংখ্যক সেনাদলে কুচের সময় मश्नावृष्टि रहेवां छिन । ১৮२५ थुष्टीत्म जूनारे मात्म त्यावाना-वार्त जीवन अंग्रिकांत नमन मरनावृष्टि रत्र। ১৮৩० श्रुष्टोरकत ১৯এ ফেব্রুয়ারী ঢাকা জেলার নকুলহাটা কুঠাতে সামান্ত পুষ্টি-পতন দক্ষে মৃত-মংস্যা পতিত হইয়াছিল। প্রথমে আকাশপথে পক্ষিঝাঁকের ভার মংস্যগুলি দৃষ্ট হয়। পরে তাহা ক্রমশ:ই পৃথী-অভিমুখে পতিত হইতে থাকে। ১৮৫৩ খুষ্টাব্দের ১৬ই ও ১৭ই মে, ফতেপুর জেলায় যমুনার ১॥० ক্রোশ দুরে মংসাপাত इस । अ नमत्र >॥० तनत अकतनत अक अक की मश्ता क्रिएक পড়িয়াছিল। ১৮৩৫ খুষ্টাম্বের মে মাসে, আলাহাবার মগরে এবং ১৮৩৯ খু ষ্টান্দে ২•এ দেপ্টেম্বর কলিকাতা সহরের ১০ काम निकरण समावनमारश मरमावृष्टि इत्र । ১৮৫० शृष्टीरम ২৫শে জুলাই কাঠিয়াবাড়ের অন্তর্গত রাজকোট নগরে ভীষণ सफ् ও वृष्टित ममरत्र धवः ১৮৫२ वृष्टीत्म ज्ज्ञा ज्ञान्त्रे भूगा বা ৩০ বর্ষ পূর্বেক কলিকাতার উত্তরবর্তী বরাহনগর অঞ্চলে ও সিংহলদীপের কলমে হর্ণের সন্নিকট স্থানে মৎস্যর্ষ্ট ठठेशां जिल #।

मध्य ভाরতবর্ষের মধ্যে একমাত্র বাঙ্গালাপ্রদেশেই মৎস্তের আদর অধিক। এথানকার কি হিন্দু, কি মুসলমান সকলেই মংশু আহার করিয়া থাকে। তবে ইহাও স্বীকার্য্য যে, বঙ্গবাসী কোন কোন ধর্মপ্রাণ বৈষ্ণব মংস্য মাংস গ্রহণ করেন না এবং নিমশ্রেণী ব্যতীত উচ্চশ্রেণীর হিন্দুবিধবানাত্রই নিরামিধাশী; এমন কি,মংস্যম্পৃষ্ট জব্যভক্ষণেও তাঁহারা পাপজ্ঞান করেন। কাশী, বুলাবন, জয়পুর, পুষর প্রভৃতি দেবতীর্থেও মংস্যভক্ষণ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এখনও উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশবাসী হিন্দুগণ আদৌ মংস্য গ্রহণ করেন না। দক্ষিণভারতের হিন্দুবিশেষের মধ্যে মংস্যভক্ষণপ্রথা রহিত হইয়াছে; কিন্তু সর্ব্যতই খুষ্টান ভাবাপন্ন হিন্দু, খুষ্টান, মুসলমান ও নিমশ্রেণীর মধ্যে মংস্যভোজন অপ্রতিহতভাবে চলিতেছে।

বন্ধনেশে প্রধানতঃ যে দকল মৎস্য পাওয়া যায় এবং যাহা
অধিবাসিমাত্রই আহার্য্যরূপে ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহার
একটী সংক্ষিপ্ত তালিকা নিমে প্রদত্ত হইল ঃ—

<sup>\*</sup> Sir J. E. Tennant's Sketches, p. 942-4,

| यश्च दिखानिक नाम मलवा                                   | মংস্ত ইবজানিক নাম মন্তব্য                                   |
|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| আংগ্রা Cyprinus augra রোহিতজাতীয়,দেখিতে                | खटन                                                         |
| ्ट्रिशः मर्राम्                                         | গাংদাভা                                                     |
| আড়ি Pimelodus arius বৃহৎ ও তৈলাক।                      | शन्मा हिः जै                                                |
| বাগ-আড়ি P. bagarius উচ্চশ্রেণীর নিশিত।                 | त्रामिश्रात्री                                              |
| ইলিদ্বা ইল্পা Clupanodon ilisha মুখ্রোচক ও মিষ্ট,       | ঘুগিনি Cyprinus guganis                                     |
| ভেদক ও রোগকর।                                           | ঘোলা চাঁদা cotis চাঁদাজাতীয়।                               |
| ইল্ (হিজ্লা) Ophisurus hijala শুশুকা, কাঞ্চন, ছবিয়া।   | চেন্স্ Ophiocephalus নিকৃষ্ট লোকের খান্য।                   |
| কাঁকাল Esox cancila কুদ্ৰ ও মিষ্ট।                      | gachua d                                                    |
| কৈ Anabas scandens বা স্থাই।                            | <b>ठाँता, नामठांता,</b> (                                   |
| Coius cobojius                                          | शास्त्रकाठीमा,                                              |
| কালবস্থ Cyprinus calbasu ক্লফবর্ণ ও স্থমিষ্ট,           | বান্ধাচাল বকল- পাইতে সম্বাহ ও                               |
| কাত্লা Cyprinus catla মিষ্ট, অতি বড় হয়।               | চাঁদা, ফুলচাঁদা, Centropome বিশেষ তৈলাক।                    |
| কুছে। Cyprinus cursa কুচিবাটা।                          | বপ্তড়াচাঁদা,কাঁট-                                          |
| কাঞ্চনপুটি conchonius                                   | চাঁদা প্রভৃতি।                                              |
| কালিপ্টি " canius পৃষ্ঠ ও পুছে লাল।                     | চিতল (বড়) Mystus chitala মিষ্ট, ফলুই অপেকা                 |
| <b>्रक्निजा ठाँमा</b>                                   | रफ़, यूठ वह वारात                                           |
| কুচিয়া বা কুঁচে Unibranchaper- ইল্ মংল্যের ভারে মিষ্ট, | করে বলিয়া নিশিত।                                           |
| tura cuchia দর্পবং ও রক্তামাশয়ম্ম।                     | চেলা Cyprinus bacaila কুদ্রমংখ।                             |
| ধৰিদা Trichopodus colisa কৈজাতীয় স্থমিষ্ট              | ু (ঘোড়া,সূল ও                                              |
| क्ष भेरमा।                                              | नांत्रिष्ठांनि )                                            |
| ু (বেজী) " begius                                       | চেন্ধ্যারা Pimelodus                                        |
| , (माना) ,, sota                                        | Changramara 2                                               |
| ু ( চুনা ) ু chuna                                      | চাকুন্দা Clupanodon chakunda 🗳                              |
| ু (লাল) ু lalius ু                                      | চেদ্ডা Cyprinus chedra খোক্সি বা পেরালির                    |
| (बात्रस्वा Mugil corsula ঢাকার (बावा, त्रामान-          | অনুরপ, খতন্ত্র ৰাতি।                                        |
| शाष्ट्रांत्र देशन ७ मूखि।                               | চিংড়ী                                                      |
| ব্যরা Clupanodon motina                                 | <b>हैं। एक्ट्रि</b>                                         |
| ু (পাজ) _ manmina                                       | চেকো                                                        |
| পেক্সা Cyprinus cocsa                                   | ছেপ্ৰা Cyprinus devario বাঁশপাতার মত।                       |
| গাঙ্গের গোংটী Macrognanthus স্থামিষ্ট ও 'ইল্' মংস্যের   | ছোলাগুটি C. Chola                                           |
| pancalus স্থায় আবাদযুক।                                | জাওয়ালি Cyprinus joalius কুল্ৰমংস্থ                        |
| পদাৰ Ophiocephalus শোলভাতীয়, কলিকা-                    | লয়া C. Jaya                                                |
| marulius তার শাল নামে প্রসিদ্ধ।                         | টেপা Tetrodon fluviatilis পেটফোলা মাছ,                      |
| গৰুই Ophiocephalus lata ক্লিকাভার লাটানামে              | ভোজনে নিষিদ্ধ।                                              |
| পাত।<br>পুনছরি Ladrus baclius ক্লিকাভায় ভ্যাদা,        | টেংরা Pimelodus carcio তৈলাক ও মিই।                         |
| প্রকৃতির Ladrus baclius ক্লিকাতার ত্যাদা,               | " (কাবাসি ) P. cavasius কুদ্ৰমংস্ত।<br>" (কোৰ্কি ) P. kurki |
| গেলি পুটি Cyprinus gelius                               | " ( त्राम ) P. rama                                         |
|                                                         |                                                             |
| ¥111 • 22                                               |                                                             |

| मुद्रक कर न्याहरकार देखानिक सम् का प्रकार महत्त्वाहर                                      | मध्य १८ १ विकासिक सोमहर्त है। विकासिक स्वास्त्र                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>हिरत्रों ( विष )</b> अहे <sub>त्रक भ</sub> ारता है | ৰাটা (ভাৰন) Cyprinus elanga এই 💯 💮                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| * ( বাতাসি ): বাণ্ডাৰ বৰ্ণালোগ চৰ-বুবনুষ চালোৱা ও একা এইজন                                | ু (সিলোন্দিরা) C. Silondia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| * (ংকেউরা )                                                                               | वृक्तांकि हार्ने Cyprinus mororden किया में हरियानी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| " ( পাথরি )                                                                               | वित्रणा 🔭 😁 🔾 👝 barila 🚃 हानवित्नत्व ८०५ वि. 🕬                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>" ( घांचत्रा )</b> ,हार् १ वस व्हासुरक्षक किल्लो                                       | ু পেয়া <b>লি বা ধক্সি</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| টাকা টাৰা C. chanda ranga                                                                 | নামে খ্যাত। ্রেজন                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| (फश्रद्रा Cyprinus dero s दा द देकि नवा इस।                                               | वाग्ना किस्की कार्यांत्र कि कि अधिकार वर्ष कि । अधिकार                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ডানিকোণা G. daniconius ্ৰড় ডান্কোণা।                                                     | বোরাল Silurus boalis বৃহদাকার মৎস্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| চেমনি 🖟 🖟 C. gugani 🦿 গোরালপাড়ার যুঘনি।                                                  | है। विकित्स के अपने के अपने के अपने किया के अपने किया है। जिल्हा के अपने के अपने किया के अपने किया के अपने किय<br>किया किया किया किया किया किया किया किया                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ঢঙ্গিলা Cyprinus dongila                                                                  | ভাম Macrognathus आयाम रेन्म९८ छन्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ভিত্পু টি Cyprinus titius কৃতপুটী,পুছে কান বিস্।                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| তোর ি Cyprinus tor বোহতজাতীয় কুদ্র।                                                      | ভেদা, ভ্যাদা Coius nandus মিট, ভাদস মাছ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| তেরিপুটি Cyprinus teris                                                                   | ভোৰা Cyprinus bola                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>তে</b> শচিটা                                                                           | , (বালি) C. borelio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| তেলচোধা বা তাকুই                                                                          | <b>एके कि</b> कुर देवाहर है अपने प                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| मत्रकी Cyprinus chagunio काँछ। नारम প्रानिक।                                              | ভাঙ্গন Cyprinus elanga মিষ্ট ে ক্রিক্টিন কর্ম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ধানবুনে চিংড়ী                                                                            | মাণ্ডর বা Macropteronotus ব্লকারক ও মিষ্ট ৷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ক্সানোস্ বিভাগ বিভাগ বাংলা গোরালপাড়ার ভ্যাদা।                                            | magur,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| नीनिन्, नम्रना विशेषक विशेषक विशेषक                                                       | মৃগেল Cyprinus mrigala রোহিতমংভার আগ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| পাঁচোক Esox panchax চুনামাছ, মিষ্ট।                                                       | তত বড় হয় না,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| পুঁটি Cyprinus puntio মিষ্ট পুটি।                                                         | কিন্ত কুত্ৰ-কণ্টকযুক্ত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| পেয়ালি Cyprinus barila কুদ্রমংশু।                                                        | পূর্ববঙ্গের লোকে ইছ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| পাব্দা Silurius Pabda মিই।                                                                | थार्टेख चुना क्रत्र।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| "( কাণি ) ১৯." Canis প্রায় ঐ                                                             | মহাশাল C. putitora গোৱালপাড়া-প্তিতোর                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| " (ভাস্থলিয়া)                                                                            | त्मोत्रना वा C. morala क्लम एक स्मोता उ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| পাঙ্গা Cobitis pangia কুদ্ৰ মৎস্য ৷                                                       | स्माहन                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| পাৰাদ্ Pimelodus Pangasias                                                                | রোহিত বা কই Cyprinus rohit সর্বোৎকট মংখ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| পাতাসি                                                                                    | রামটাদা C. rasbora রণবড়া নামে পরিচিত                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| পাথরি জান প্রায়ার রাজ্য কিন্তু বিভাগ করিছে ব                                             | রাজ ভাম                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| मन्दे Mystus kapirat भिष्ठे किन्त करोकपूर्व।                                              | রাজা বা শাক্তি Raja sancur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| কেনা Clupea Phasa গান্ধ ফেনা।                                                             | রিটা Pimelodus rita বৃহৎ ও হ্বাছ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ফুৎনিপুটি Cyprious Phutnis                                                                | ्रण्योमा अस्ति ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| কোক্ছা                                                                                    | বাৰপাতা , Pimelodus anguis বাৰপাতার ভাষ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ে কোক্সা নামে খ্যাত।                                                                      | शांजना, शांचना, शांचना, शांचना, शांचना, शांचना,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| বালিয়া বা বেলে Gobius giuris স্থুমিষ্ট ও লঘুপাক।                                         | নিকৃষ্ট শ্রেণীর আহার্য্য                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| বাচা Pimelodus Vacha হেরিংম্ৎশ্রের মত,মিষ্ট।                                              | বোকাভাঙ্গন Cyprinus baga থড় কেবাটার মত ৷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ৰাটা (থড়কি) Cyprinus bata মিষ্ট্ৰ, স্থানবিশেষে                                           | বোয়ালি বা Silurius boalis মিষ্ট ও তৈলাক অথচ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| আধ্ডা।                                                                                    | दिरायान व विकास वि |
|                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

মংক া বৈজ্ঞানিক নাম সন্তব্য শূলী বা দিকি Silurius Singis বিলকারক কিন্তু পাইতে

শিলোন Pimelodus silondia বৃহদাকার কুৎসিত মৎস্থ সরলপুটি Cyprinus sarana বৃহদাকার পুটি। সাদাবালিতোড় C. sada দন্তহীন বালিতোড়া। সহরী C. danrica কেশিয়া ডেংরা। হালি C. hoalius কুদ্র মৎস্থা।

উপরে যে দকল মংশ্রের নাম লিখিত হইল, তাহাই দাধারণের নিকট পরিচিত। ঐ নাম গুলি স্থানভেদে নামান্তর প্রাপ্ত হইয়াছে এবং মংশ্র গুলিরও কতক পরিমাণে আকৃতিগত বৈলক্ষণ্য দৃষ্টিগোচর হইয়া থাকে। এতজির নদী ও পুক্রিণীর জলে আরও অসংখ্য প্রকার মংশ্র জিয়িন নদী ও পুক্রিণীর জলে আরও অসংখ্য প্রকার মংশ্র জিমিতে দেখা যায়, বাছল্য ভয়ে তাহা লিখিত হইল না। উপসংহারে এই মাত্র বলা বাইতে পারে যে, মাছের মধ্যে রোহিত বা 'কৃই' শ্রেষ্ঠ। তাই লোকে কথায় বলে 'মাছের মধ্যে কৃই শাকের মধ্যে পুঁই'। কিন্তু 'চড়ক ড্যা ড্যাং ড্যাং পাব্দা মাছের ছটো ঠ্যাং' কথাটী কতদুর সত্য তাহা দাধারণের বিবেচ্য। নদীকুলে টিক্টিকির মত ঠ্যাক ওলা ক্ষুদ্র মংশ্যাকার জীব দেখিতে পাওয়া যায়।

পুথিবীর যাবতীয় সভ্য ও অসভ্যজাতির মধ্যে মংসাধত-করণ ও বিক্রয়প্রথা প্রবর্ত্তিত আছে। যাহারা মৎস্য ধরিয়া জীবিকা সংগ্রহ করে, তাহারা ধীবর, জেলে ও জালিক-সংজ্ঞায় অভিহিত ্র স্থাতা রুরোপ ও আমেরিকাথণ্ডে ইহারা Fisherman বলিয়া পরিচিত। ইহারা যে নৌকা বা পোতে चार्त्तार्थ कतिया ननी वा अभूजवक रहेर्छ यप्ता चारत्र করে, তাহা সাধারণতঃ জেলেডিঙ্গি বা Fishing-boat নামে পাত। সময় সময় নদী বা তড়াগাদিতে তাহারা নৌক। ব্যতিরেকে জাল ( Net ), কোণাকার পোলো বা ঘূনি (trap) দারা মংদ্য ধরিয়া থাকে। এ সকল মংদ্য সাধারণের উপভোগের জন্ম বাজারে আনীত হইয়া বিক্রীত হয়। এই মংসাবিক্রয় লইয়া জগতে এক মহাবিস্তুত বাণিজ্য চলিতেছে। শুধু মৎসাদেবনেচ্ছু মানবের উদরপূর্ত্তির জন্ত নহে. ইহাতে জাগতিক বিশেষ মঙ্গলও সাধিত হইয়া থাকে। মংস্য প্রধানতঃ পিত্তকর হইলেও মদ্গুরাদির বলকারিত पृष्टे इम्र। कछ नामक मश्तात शिखटेज्य भागविक भंदीतर्पार्जना निवादिज কাস ও তিমিমৎসার মন্তিষ্ক ও চর্বিজাত তৈল নানা কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। ইহার দম্ভ ও হনুদর হস্তিদন্তের অনুরূপ।

মন্তিকের নিমগক্ষরন্থ স্পার্মানেটা (Spermaceti) হইতে বর্তিকা (candles) ও এখারগ্রীন (ambergris) ইইতে রমণীপ্রিম একপ্রকার মনোহর গদ্ধব্য প্রস্ত ইইয়া থাকে। সীলমংসার তৈল প্রদীপালোকে ব্যবস্ত হয়, কখন কখন উহা কড় মংস্যের পিডতৈলের পরিবর্তেও বিক্রীত হইয়া থাকে। শীতপ্রধান-দেশবাসী এস্কুইমো (Esquimaux) জাতি এই মংশু হইতে বাছা, তৈল, বেশভূষা ও বাসোসক্রণাদি সংগ্রহ করিয়া লয়। এতভিন্ন হাসবের ও রে-মংস্যের ডানা প্রভৃতি বাজারে বিক্রীত হয়।

माधात्रवं कात्र जिन्यकात्र माह वाकारत विकन्न इत्। > জীবিত মংস্য যথা কৈ, মাগুর, শিঙ্গী প্রভৃতি জাওলা সাছ এবং मरणाइक छ मुक मेरमा सम्मन-कहे, काउ मा, नांद्ररम ইত্যাদি ে ২ নোনা মাছ—মাছ কাটিয়া লবণ মধ্যে রাখিয়া পরে বাজারে আনীত হর। পর্যবন্ধ ও কলিকাত। অভূতি স্থানে নোনা ইলিগ বিজ্ঞান্তের বিস্তৃত কারবার আছে। यून मित्री वाथिरण मांछ वा छाटांत्र छिन्नामि जारमी नहे हम না ৷ ৩ ও টুকীমাছ, সভোগ্নতমংস্য বিক্রমাভাবে প্রচিষ্ণা নষ্ট स्ट्रेबान ज्या, सरमाजीविश्रा क्षाथरम्हे सरमात स्मिह हितिया নাড়ি ভাঁড়ি বাহির করিয়া ফেলে। পরে গ্রে আসিয়া ভাহাকে হই বা চারি ৰতে 'ফালা' কাটিয়া উভ্যরণে জলে ধৌত করে। একবার ধৌত করিয়া উহার গাত্র পরিষ্ঠার ना इटेल श्रनः श्रनः উত্তমরূপে ধুইতে হয়। ধোয়া শেষ হুইলে কর্ত্তিত মৎসাথগুকে রৌদ্রে শুকাইতে দেয়। নিয়ম-মত শুকান হইলে, যথন আর পচিবার ভয় থাকে না. তথন তাহারা ঐ ভুটকী মৎস্য আনিয়া ব্যাপারীদিগকে বিক্রয় করে ৷ বংসরে প্রভৃত পরিমাণ শুটকী মংস্য ভারত হইতে बन्न ७ जात्रवास्य त्रश्रांनी इरेग्रा थारक । ग्रुत्राशीय्राग, वाक्राना ও উত্তর-পশ্চিম-প্রদেশবাদী মুদলমান ও নিয়শ্রেণীর हिन्तुग्रंग खंदेकी भाइ थाइरा जान वारत। (जिंदेकी, अन्नता, চিংড়ী প্রভৃতি সকলপ্রকার মংস্যই প্রায় ভূঁটকী করা হয়।

মাছ ধরিবার জন্ম, জেলেরা নানা প্রকার জাল ব্যবহার করে। তন্মধ্যে টানা, ঘূণী বা থেপলা প্রধান। এতদ্ভিন্ন গাতি, ঘাটগাতি, পাশ, লক্ষজাল, চাটুনি, চাবি জাল, ফোট প্রভৃতি কতকগুলি জাল আছে। চীনবাদীরাও আমাদের ন্সায় দকল রকম জাল ব্যবহার করে। এক এক থানি জাল নদীর এপার হইতে ওপার পর্যান্ত টানা দেওয়া থাকে। মধুমতী, মহানদা, তিস্তা, গঙ্গা প্রভৃতি নদীতে সময় সময় একরপ টানা বাঁধিয়া মাছ ধরা হয়। সমুদ্রক্লে হই থানি বড় নৌকায় কাছি বাঁধিয়া জাল ধরে, একরপ এক একথানি

कान जिन माहेरलवु अधिक वे इहेगा थारक। है:वाज, জর্মাণ প্রভৃতি মুরোপীয় জালিকগণ উত্তরসাগরে (North Sea) जुडेथानि कांटारकत गर्था कान वाँधिया रहतिर अश्मा ध्रितात জন্ম বে জাল ব্যবহার করে, তাহাও এক একথানি এদেশীয় লকজাল অপেকা বড়। চাবিজালে শোল, লাঠা, মাগুর প্রভৃতি মৎসা ধরিবার স্থবিধা আছে। কেটিজালেও এখন अकानमीटक हुना माछ धवा रुव, छेरा छुटेंगे वालब माराखा ত্রিকোণাকারে নৌকার সহিত বাধা থাকে। চীন ও ফর্মোজা দ্বীপে অপর এক স্বতর প্রথায় মাছ ধরা হয়। তাহারা कान निर्किष्ठ जात तोका नकत कतिया अकथानि जान जता ্ডবাইয়া দের। পরে আপনাদের বৃক্ষিত কএকটা সোলার বাণ্ডিল দূর হইতে স্রোতোমুখে ভাসাইয়া আনে। ঐ সোলার বাণ্ডিল হইতে কতকগুলি স্তার বঁড়শী সংলগ্ন করিয়া তাহাতে মাছ লাগাইয়া দেয়। নদীলোতে এই মাছগুলি যেমন নিয়তির অধীন থাকিয়া গা জাসাইয়া যায়, সেইরূপ অপরাপর মংসাঞ্চলিও তদ্দর্শনে প্রতারিত হইরা স্রোতোম্থে यांट्रेश जारन जांहिकांत्र । कथन कथन वांन मित्रा नमीत जन আবাত করিয়া মাছকে তাড়াইয়া লয়। বর্ত্তমান সময়ে মাছ ধরিবার জন্ত নানাত্রপ বঁড়শীর সৃষ্টি হইয়াছে।

रेवामिक वानिका वाजीं मरश्र इटेंग्ड मिल्म बात

অতল সমূজগর্ভ হইতে হিমালয়ের উচ্চ বক্ষ পর্যান্ত পৃথিবীর বাবতীয় স্থানে মংশু জন্ম। তিব্বত দেশের ১৪ হাজার ফিট্ উচ্চে স্থাপিত হুদাদিতেও মংশুর অভাব নাই। এই স্থাপ্রবিস্থৃত মংসাজাতি নানা স্থানে নানা রূপে কথিত;— সংস্কৃত—মংশু, মীন; বাজালা—মাচ; হিন্দি—মচ্চি, মছলী; তেলগু—ছপু, তামিল—মীন, ইংরাজী—Fish, দিনেমার ও স্থাইন—Fisk, জর্মাণ—Fisch, ফরাসী—Poisson, ওলন্দাজ— Visschen, গ্রীক—Ichthus, হিক্র—Dag, ইতালী—Pesce, লাটিন—Pisces, পোলিশ—Rybi, পর্জু গীজ—Piexes, ক্রিয়া—Rub, স্পোন—Pescados, আরব—সম্কৎ, পারশ্ব—মহি, ব্রস্ক—অন্-মা, মল্য—ইকন্ ইত্যাদি।

ब्रापाम जाग मञ्जून।







